





## বিশ্বকোষ

### অর্থাৎ

বাবতীয় সংস্কৃত, বাজালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্তা, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিখাস, মনুষ্যতন্ধ এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বুজাস্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ: বেদ, বেদাঙ্গ, পূরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, স্থায়,
জ্যোতির, অন্ধ, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতন্ব, প্রাণিতন্ধ, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইক্সজাল, কৃষিতন্ধ, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা খাল্লের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণামুক্রামক বুহদভিধান

## অফীদশ ভাগ

বস্ত্রক—বিবাহ

২০ নং কাঁটাপুকুর লেন, বাগ্বাজার, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

## ত্রীনগেন্দ্রনাপ বস্থ কর্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

### কলিকাতা

২০ নং কাঁচাপুকুর লেন, বাগ্বাজার, বিশ্বকোষ প্রেসে শ্রীরাধালচন্দ্র মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

### 21019

## King lear has

### the all

entre de la compansión de la compansión

Petrica

, comments

্তি বিশ্বসূত্র বিষয়ে স্থানি ক্ষেত্র কর্মার্থনি সংগ্রু বিশ্বসূত্র বিষয়ে ক্ষেত্রী ক্রেন্সারিক্টি

# বিশ্বকোষ

## অফাদশ ভাগ

বস্ত্ৰভূষণ

বস্ত্রাঞ্চল

বস্ত্রক (ক্লী) বন্ত্র, পরিধেয়। বস্ত্রকুট্টিম (क्री) বস্ত্রনির্দ্মিতং কুটিমমিব। > ছত্র, ছাতা। বস্ত্রপ্ত কুটিমং কুদ্রগৃহং। ২ বস্ত্রনির্দ্ধিত গৃহ, কাপড়ের ঘর। বস্ত্রকুল, শিলালিপি রর্ণিত রাজভেদ। বস্ত্রগৃহ ( ক্লী ) বস্ত্রনির্দ্মিতং গৃহং। বস্ত্রনির্দ্মিত শালা। চলিত তাঁবু। পর্য্যায়—পটবাস, পটময়, দৃষ্য, স্থল। ( ত্রিকা॰ ) বস্ত্রপ্রন্থি (পুং) বস্ত্রন্থ প্রস্থিঃ। পরিধান-বত্তের গ্রন্থন। পর্যায়— উচ্চয়, মীবী। (ত্রিকা°) চলিত কথায় স্ত্রীলোকেরা গো-গেরো বলে। বস্ত্রঘর্যরী (স্ত্রী) বস্ত্রনির্দ্মিতা ঘর্ষরীব। বাভ্যযন্ত্রবিশেষ। বস্ত্রচ্ছন্ন ( ত্রি ) পরিধৃত বাস, বস্তাবৃত। বস্ত্রদ ( ত্রি ) বস্ত্রদানকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। বস্ত্রদা। (ঋক্ ৫।৪২।৮) বস্ত্রদানকথা (क्री) বাসদান, ইহা বিশেষ পুণ্যজনক। স্থ্য ও চন্দ্রগ্রহণকালে অন্ন ও বস্ত্রদান করিলে বৈকুর্চে স্থানলাভ হয়। বস্ত্রনির্ণেজক ( পুং ) বস্ত্রধোতকারী। রজক। বস্ত্রপ (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ২।৫:।১৫) যন্ত্রপঞ্জ ল (পুং) কোনকন। (রাজনি৽) বস্ত্রপরিধান (क्री) > বেশসজ্জা। ২ কাপড় পরা। বস্ত্রপুত্রিকা ( স্ত্রী ) বস্ত্রনির্দ্মিতা পুত্রিকা পুত্তলিকা। বস্ত্রনির্দ্মিত श्रु जिका। ( भक्र भागा ) বস্ত্রপুত ( ত্রি ) কাপড়ে ছাঁকা ( জল )। বস্ত্রদারা পরিষ্কৃত। বস্ত্রপেশী (ন্ত্রী) বস্ত্রহারা পেশিত। বস্ত্রবন্ধ ( পুং ) বস্ত্রগ্রন্থ । স্ত্রীলোকের কটিদেশে যেরূপ গ্রন্থি বাঁধিয়া বস্ত্র পরিধান করে। নীবী। বস্ত্রভূষণ (পুং) > পটবাস। ২ রক্তাঞ্জন। (বৈত্তকনি॰) ্র সাকুরুও বৃক্ষ। (রাজনি॰)

বস্ত্রভূষণা ( স্ত্রী ) বস্ত্রস্ত ভূষণং রাগো যস্তা:। মঞ্জিচা। (রাজনি • ) বস্ত্রমথি (ত্রি) তম্বর। বলপূর্বক বস্ত্র-অপহতী। (ঋক্ ৪০০৮৫) সায়ণাচার্য্য বস্ত্রমথিন্ পদ সাধিয়াছেন। বস্ত্রযুগল (क्री) পরিচ্ছদদয়। বস্ত্রযুগ্ম ( क्री ) বস্ত্রস্থ যুগাং। বস্ত্রদ্ধ, জোড়া কাপড়। বস্ত্রযোনি (স্ত্রী) বস্ত্রস্থ যোনিরুৎপত্তি কারণং। বসনোৎপত্তি-কারণ, স্ত্রাদি, যাহাতে বস্ত্রোৎপত্তি হয়। 'ত্বক্ফলরুমিরোমাণি বস্ত্রযোনিদ্দশ ত্রিযু।' ( অমর ) বস্ত্ররঙ্গা ( ত্রী ) কৈবর্ত্তিকা। ( রাজনি • ) বস্ত্রব্রপ্তক (পুং) কুস্বন্ত রক্ষ। (রাজনি॰) বস্ত্রব্রঞ্জন (পুং) রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ণিচ্-ল্যু। বস্ত্রাণাং রঞ্জন:। কুমুম্ভ বৃক্ষ। 'স্থাৎকুস্কুস্তং বহ্নিশিখং বস্ত্ররঞ্জনমিত্যপি।' ভাবপ্র৽) <u> वखुत्रिक्षिनी</u> (खी) मिष्किष्ठी। (देवक्रकि•) বস্ত্ররাগধ্ব (পুং) নীলকাশীষ, নীলহীরাকস। ( বৈত্বকনি৽ ) वस्त्रवर ( वि ) वस अखार्थ मजून मस व। वस्तिभिष्ठे। বস্ত্রবিলাস (পুং) বস্ত্রেণ বিলাস:। বস্ত্রের দারা বিলাস, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ। বস্ত্রবেশ (পুং) বস্ত্রগৃহ। তাঁবু। বস্ত্রবৈশ্মন্ ( ফ্রী ) বস্ত্রস্থ বেশ্ম। বস্ত্রের গৃহ। বস্ত্রবেষ্ট্রিত ( ত্রি ) বঙ্গ্রেণ বেষ্টিতঃ। বস্ত্রদারা আচ্ছাদিত। উত্তম-রূপে বস্ত্র পরিবৃত। বস্ত্রাগার (পুং) > বন্ত্রগৃহ, তাবু। ২ কাপড়ের দোকান।

বস্ত্রাঞ্চল ( ক্লী ) বস্ত্রের একদেশ বা অগ্রভাগ।

বস্ত্রান্ত (পুং) বস্ত্রের চারি কোণাংশ।
বস্ত্রান্তর (ক্লী) অশুং বস্তুং। অপর বস্ত্র।
বস্ত্রাপথক্ষেত্র (ক্লী) একটা প্রাচীন ও পবিত্র তীর্থস্থান। মহাভারতে এই স্থান "বস্ত্রপ" বলিয়া উক্ত। বর্ত্তমান নাম গির্ণার।
এখানে ভব ও ভবানী মূর্ত্তি বিরাজিত। (বৃ• নীল ২৪)
স্থান্দে নাগর ও প্রভাসথণ্ডে এই ক্ষেত্রমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।
[উজ্জয়স্ত দেখ]

বস্ত্রাপহারক, বস্ত্রাপহারিন্ (পুং) কাপড়চোর।
বস্ত্রার্দ্ধ (ক্লী) বস্ত্রের অর্দ্ধাশ।
বস্ত্রার্দ্ধ-প্রাবৃত্ত (ত্রি) অর্দ্ধ বস্ত্রাচ্চাদিত। বস্ত্রাদ্ধসমীত এবং
বস্ত্রাব্দক্ত্ত (পুং) বস্ত্রখণ্ড। কাপড়ের টুকরা।
বস্ত্রোব্দক্ত্র (পুং) বস্ত্রখণ্ড। কাপড়ের টুকরা।
বস্ত্রোব্দক্ত্র (ক্লী) বস্ত্রত্যাগ। চলিত কথার 'কাপড় ছাড়া' বলে।
বস্ত্র (ক্লী) বস নিবাসে আচ্ছাদনে বা (ধাপুবস্তজ্যভিভ্যো নঃ।
উণ্ এ৬) ইতি করণাদৌ যথাযথং ন। ১ বেতন। ২ মূল্য।
(ঋক্ ৪।২৪।৯) ও বসন। ৪ দ্রব্য। (বিশ্ব) ৫ ধন। ৬ প্রভৃতি।
(হেম) বস্ত্রে আচ্ছাদরতি শরীরমিতি কর্তরি ন। ৭ ঘক্ ও বরুল।
(অমরটীকার রামাশ্রম) (পুং) ৮ মূল্য। (অমর)

বস্ত্রন (ফ্রী) কটীভূষণ। (শব্দরত্না•)
বস্ত্রসা (স্ত্রী) বসং চর্ম সীব্যতি বস্ত্র-সিব-ড; স্ত্রিয়াং টাপ্।
স্বায়। (অমর)

বিস্নিক (ত্রি) বম্নেন জীবতি ( বম্মক্রয়বিক্রয়াট্ঠন্। পা ৪।৪।১৩)
বম্ন-ঠন্। বম্বারা জীবিকানির্কাহকারী, যে বেতনদারা জীবিকা
নির্কাহ করে। বম্নং হরতি, বহতি আবহতি ( বম্মদ্ররাভ্যাং ঠন্কনৌ। পা ৫।১।৫১) বম্ন-ঠন্। বম্বহরণকারী ও বম্বহনকারী।
ব্রম্য (ত্রি) বম্নং মূল্যং তদর্হতি যৎ। মূল্যার্হ। "জরতো বম্যস্ত
নাহং বিদামি" (ঋক্১০।৩৪।৩) 'বম্মস্ত বম্নং মূল্যং তদর্হস্ত' (সায়ণ)
ব্রম্মন্ (ক্রী) ১ রাত্রিচরনির্বোর নিবাসভূতা রাত্রি।

"অসিতং দেববন্ধ" ( ঋক্ ৪।২৩।৪ )
'বন্ধ নক্তং চরাণাং নিবাসভূতাং রাজিং'। ( সায়ণ ) ২ বন্তা।
বন্দ্য (ত্রি) ২ ধনবান্। ২ সৌন্দর্যাশালী। ৩ মূল্যবান্। ৪ যশঃশালী।
বন্দ্যইপ্তি ( ত্রী ) জীবন প্রাপ্তি। "পতন্তি বস্তইপ্তরে" (ঋক্১।২৫।৪)
'বস্তইপ্তরে বসীয়সো অভিশরেন বস্থমতো জীবনন্ধ্য প্রাপ্তরেশ(সায়ণ)
বন্দ্যোভূয় ( ক্রী ) বহুধন। ( অথর্ব ১৬।৯।৪ )
বন্দ্রে ( অব্য ) ক্ষিপ্রভাবে। ( সায়ণ )
বন্ধ্যনন্ত (পুং) উপগুরের পুত্র মিথিলার রাজভেদ। (ভাগি ৯।১৩)২৫)
বন্ধী ( ত্রী ) অতি স্থন্দর। প্রশংসাযোগ্য। সায়ণাচার্য্য বাসয়িতা,
প্রশক্ষা ও প্রশক্তা অর্থ করিয়াছেন।

বস্বোকসারা (স্ত্রী) বস্বোকের রত্নাকরের সারা। ইন্ত্রপুরী।
"বস্বোকসারামভিভূর সাহং
সৌরাজ্যবদ্ধোৎসবয়া বিভূত্যা।" (র্যু ১৬।১০)

২ ইন্দ্রনদী। (ভারত ৩) ১৮৮। ১০১) ও গঙ্গা। ৪ কুবেরপুরী। (ভারত ৭।৬৫। ১৫) ৫ কুবেরনদী। (হেম্)

বস্সবাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সোরাষ্ট্র প্রান্তস্থ একটা কুঞ্জ সামন্তরাজ্য। এক্ষণে ৮টা কুফ্র কুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে। রাজস্ব ২০ হাজার টাকা, তন্মধ্যে ৭৬৬ টাকা ইংরাজরাজকে কর দিতে হয়। এই সম্পত্তির অন্তর্গত ৪ থানি গ্রাম প্রধান। ভূপরিমাণ ৬৮ বর্গমাইল।

বহ, প্রাপণ। ভ্রাদি৽ উভয়৽ দিক৽ অনিট্। লট্ বহতি।
লিট্ উবাহ, উহতু: উবোঢ়, উবহিথ। উহে। লুট্ বোঢ়া।
লূট বক্ষাতি-তে। আশীর্লিঙ্ উহাৎ, বক্ষীষ্ট। লুঙ্ অবাক্ষীৎ,
অবোঢাং অবাক্ষঃ, অবোঢ়, অবক্ষাতাং অবক্ষত। সন্ বিবক্ষতি-তে। যঙ্ বাবহুতে। যঙ্ লুক্ বাবোহি। ণিচ্ বাহয়তি।
লুঙ্ অবীবহৎ। অতি-বহ = অতিবাহন। অপ-বহ =
অপসারণ। উদ্-বহ = উদ্বাহ। বি-বহ = বিবাহ। নির্-বহ = নির্বাহ।

বহ, থিষ, কান্তি। চুরাদি° পরশ্রে° অক° সেট্। লট্ বংহয়তি। লুঙ্ অববংহৎ।

বহ (পুং) বহতি যুগমনেনেতি বহ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ইতি অপ্রত্যয়েন সাধু। ব্যক্তর প্রদেশ। (অমর) "যন্ত বাহু সমৌ দীর্ঘে) জ্যাঘাতকঠিনছটো। দক্ষিণে চৈব সব্যে চ গ্রামিব বহঃ ক্বতঃ।"(ভারত ৪।২।২১)

বহতীতি বহ-অচ্। ২ ঘোটক। ৩ বায়ু। (মেদিনী) ৪ পস্থা। (ত্রিকা॰) ৫ নদ। (ত্রি) ৬ বাহক।

"আকাশাত্ত, বিকুর্বাণাৎ সর্বগদ্ধবহঃ শুচিঃ।" ( মন্থ ১।৭৫ )

বহংলিহ ( ত্রি ) > ককুদলেহনকারী। ২ বৃষ।

বৃহত (পুং) বহতীতি বহ-অতচ্। ১ বৃষ। ২ পাছ।

বহৃতি ( পুং ) বহতীতি বহ-(বহি-বসার্ত্তিভাশ্চিৎ। উণ্ ৪।৬০) ইতি অতি। ১ বায়ু। (উজ্জ্বল) ২গো,গাভী। ৩ সচিব। (মেদিনী)

বহতী (স্ত্রী) বহতি বাহুলকাৎ ভীষ্। নদী।

বহতু (পুং) বহ (ক্রোধিবহোশ্চতু:। উণ্ ১।৭৯) ইতি চতু।
১ পথিক। ২ বৃষভ। (মেদিনী) ও বিবাহকালে ক্যাকে দেয়
বস্তু। "স্থ্যায়া বহতু: প্রাগাৎ সবিতা" (ঋক্ ১০।৮৫।১৩)
'বহতু ক্যাপ্রিয়ার্থং দাতব্যো গ্রাদিপদার্থ:' (সায়ণ) ৪ বিবাহ।
"ত্রিচক্রেণ বহতুং স্থ্যায়াঃ" (ঋক্ ১০।৮৫।১৪) 'স্থ্যায়া বহতুং
বিবাহং' (সায়ণ) (ত্রি) ৫ বহনকারক। "উভা ক্থতেও
বহতু" (ঋক্ ৭।১।১৭) 'উভৌ বহতু বহনহেতু' (সায়ণ)

বহন (রী) উহতেথনৈনিতি বহ-করণে লাট্। > হোড়, চলিত হড়ী।

'তরণো ভেলকে বারিরথো নৌস্তরিকঃ প্লবঃ।
হোড়স্তরান্ধ্র্বহনং বহিত্রং বার্ক্ষটঃ পুমান্॥' (ত্রিকা°)
বহ-ভাবে ল্যট্। ২ প্রাপণ। ৩ ধারণ। বহতীতি বহ-ল্যু।
(ত্রি) ৪ বাহক। "দৈত্যানামধিপো বিমানবহনঃ সাস্তঃপুরঃ
সামুগঃ।" (কথাসরিৎসা° ১১৯।১৪৬) ৫ স্কন্ধে স্থাপনপূর্ক্ক

দ্রব্যাদি অগ্রন্ত নয়নরূপ কার্য।
বহনভঙ্গ (পুং) ১ ভাঙ্গা নৌকা। ২ বহননিবৃত্তি।
বহনীয় (ত্রি) বহ-অনীয়র। প্রাপণীয়। বহনযোগ্য।
বহন্ত (পুং) বহতি বাতীতি বহ (তূভ্বহিবসীতি। উণ্ ৩১২৮)
ইতি ঝচ্। ১ বায়। উহতে ইতি কর্মণি ঝচ্। ২ বালক। (উজ্জ্ব)
বহুমান (ত্রি) ১ যাহা বাহিত হইতেছে। ২ চিরস্তন। ৩ তরঙ্গান

বহর্ (আরবী) > পোতসজ্ব, অনেকগুলি রণতরীকে একত্র
বহর্ বলা যায়। ২ ব্যাপ্তি বা বিস্তৃতি। ৩ গভীরতা।
বহরা (দেশজ) গুলভেদ (Terminalia Belerica)
বহরা (দেশজ) শীকারী পিফিভেদ (Falco calidus)
বহল (পুং) উহতে হনেনেতি বহু বাহুলকাং অলচ্। > পোত।
(হারবিলী) (ত্রি) ২ দুঢ়। (হেম)

"বসাবস্তাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।" (উত্তরচরিত ১ আঃ)
বহলগন্ধ (ক্রী) বহলঃ প্রচুরো গন্ধো যস্ত। শম্বর চন্দন। (রাজনি°)
বহলচক্ষুস্ (পুং) বহলানি প্রচুরাণি চক্ষুংযীব পুষ্পাণ্যস্য।
১ মেষশুলী। (রত্নমালা)

বহলত্বচ্ (পুং) বহলা দৃঢ়া ছচা বন্ধলং যন্ত। খেত লোও।
বহলা (স্ত্ৰী) বহলানি প্ৰচুৱাণি পুষ্পাণি সম্ভান্তা ইতি, অৰ্শ আদিত্বাদচ্। ১ শতপুষ্পা। ২ স্থূলৈলা। (ভাবপ্ৰ•)

বহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্টাপ্। ১ নদী। (হেম)
(দেশজ) ১ ভারবহন। ২ সচক্র যানসঞ্চালন। ৩ নদ্যাদির স্রোভোগতি।

বহিঃকুটীচর ( পুং ) বহিঃ কুট্যাং চরতীতি চর-ট। ১ কুলীর। বহিঃশীত ( ত্রি ) বাহিরের শীতলতা। বহিঃশ্রী ( অব্য ) ১ বাহুতঃ। ২ বহিরভিমুখে।

বিহিঃসংস্থ ( ত্রি ) বাহিরে অবস্থিত ( নগরের )।

বহিঃস্থ, বহিঃস্থিত, বহিস্থায়িন্ ( ত্রি ) বহিরস্থ, বাহির দিকের।

বৃহত (ত্রি) অবহীয়তে হস্তেতি অব-ধা-ক্ত। অবস্থাতো লোপঃ।
১ অবহিত। (দিরপকো°)২ খ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩ প্রাপ্ত।
৪ ক্নতবহন।

বহিত্র (ক্লী) বহতি দ্রব্যাণীতি বহ (অশিত্রাদিন্তা ইত্রোত্রো।
উণ্ ৪।১৭২) ইতি ইত্র। পোত, পর্য্যায়—বার্কাট। (ত্রিকাণ)
"প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিতবহিত্রচরিত্রমথেদং।" (গীতগোণ ১।৫)
বহিত্রক (ক্লী) বহিত্র স্বার্থে কন্। জলযান।
'সাংঘাত্রিকঃ পোতবণিক যানপাত্রং বহিত্রকং।

বোহিত্যং বহনং পোতং পোতবাহো নিয়ামক: । (হম) বহিত্যেভস্ক ( পুং ) নৌকা ভাষা।

বহিন্ (ত্রি) বহনশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বহিনী = নোকা।
বহিরক্স (পুং) > দেহের বহির্ভাগ। ২ দম্পতী। ৩ আগন্তুক
ব্যক্তি। ৪ যে ব্যক্তি বস্তবিশেষের আভ্যন্তরিকতত্ব জানিতে
অনিচ্চুক। ৫ পূজাপর্কের আভ্যন্তত্তা। (ত্রি) ৬ বহিসম্বন্ধীয়।
৭ অনাবশ্রকীয় বা অপদার্থ। অস্তরঙ্গ শব্দ ইহার ঠিক বিপরীতার্থ-

বহিরঙ্গতা, বহিরঙ্গত্ব (স্ত্রী, ক্রী) বহিরঙ্গের ভাব বা ধর্ম। বহিরত্তে (অব্য) বহির্ভাগে, নগর বাহিরের প্রান্তদেশে। বহিরর্গল (পুং) দারের বহিঃপ্র হুড়্কা। বহির্থ (পুং) বাহ্নভাব।

বহিরিন্দ্রিয় (ক্রী) হন্তপদাদি কর্ম্বেন্দ্রিয় ও চক্ষু।

বহিগতি ( ব্রি ) ১ বাহিরে গমন। ২ গাত্রতকে স্ফোটকাদির আবির্ভাব বা রোগবিশেষের উন্মেষ।

বহির্গমন (ক্লী) কার্য্যবাপদেশে গৃহ হইতে অন্তত্র গমন। বহির্গামিন্ (ত্রি) বহির্ভাগে গমনকারী।

বহির্গিরি (পুং) পর্বতের অপর পার্শ্বন্থ জনপদ। বছবচনে তজ্জন-পদবাসী লোক বুঝায়। (ভারত ভীম ১।৪৯; মার্ক ৫৭।৪২) বহির্গেহং (অব্য) ঘরের বাহিরে।

বহিত্র'মিম ( অব্য ) গ্রামের বাহিরে।

বহিদ্দেশ (পুং) > বিদেশ, অজানিত স্থান। ২ নগর বা গ্রাম-হীন প্রাপ্তরভূমি। ৩ নগরবহির্ভু তি প্রদেশভূমি।

বহিদ্ব'র (ক্লী) বহিঃস্থং দারং। তোরণ।
"ধিগস্বেতা বিভা ধিগপি কবিতা ধিক্ স্কুজনতা
বয়ো রূপং ধিক্ ধিগপি চ যশো নিধ নমতঃ।
অসৌ জীয়াদেকঃ সকলগুণহীনোহপি ধনবান্
বহিদ্ব'রে যস্তাতৃণলভসমাঃ সন্তি গুণিনঃ॥" (উদ্ভট)

বহিদ্ব'রপ্রকোষ্ঠক (পুং) বহিদ্বারশু প্রকোষ্ঠকঃ। গৃহ দারের বহিঃপ্রকোষ্ঠ। পর্য্যায়—প্রথাণ, প্রথণ, অলিন্দ। (অমর) বহিধর জা (স্ত্রী) হুর্গা।

वहिनिः मात्रन, विहिनिगमन (क्री) विश्वमन्।

বহির্ভব (ত্রি) বাহ্মপ্রকৃতি। মানুষ রিপুর বশবর্তী হইর।

বাহিরে যে ভাব বা রূপ দেখায়। ইহা অন্তরক্ষ ভাবের বিপরীত। বহির্ভবন (ক্লী) > বহিরাগমন, বহির্গত হওন। ২ বাহিরের বাড়ী। বহির্ভাব (ত্রি) বাহাভবি।

বহিন্ত (ত্রি) বহিন্-ভূ-জ্ঞ । বহির্গত। "পক্ষবিষয়িতা বহিন্ত্ সাধ্যবিষয়িতাঘটিতধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিবধ্যতাশালিসংশয়ঃ পক্ষতা" (জগদীশ)

বহির্মনস্ ( ত্রি ) > বাহা । ২ মনের বাহিরে ।
বহির্ম্ থ ( ত্রি ) বহির্বাহ্যবিষয়ে মৃথং প্রণেতা ষষ্ঠ । বিমুখ ।
"শৈবো বা বৈষ্ণবো বাপি ষো বাস্থাদক্তপূজকঃ ।
সর্বাং পূজাকলং হন্তি শিবরাত্রিবহিম্ থঃ ॥" ( তিথিতত্ত্ব )

বহির্যাত্রা, বহির্যান (क्री) > তীর্থগমন বা বিদেশ্যাত্রা। 
২ যুদ্ধার্থ গমন।

বহিষু তি ( ত্রি ) বাহিরে বন্ধ বা তদবস্থায় রক্ষিত।

বহির্ত্তোপ (ত্রি) > বাহ্যবিষয়ীভূত করশ্বন্তাসাদি হঠযোগ। (পুং) ২ ঋষিভেদ। বহুবচনে ইহারই বংশধরগণকে বুঝায়।

বহিল্ফ (ত্রি) যাহার লম্বরেখা বাহিরে পতিত হয়। বিষম-কোণী ত্রিভুজ সম্বন্ধীয়। স্তিয়াং টাপ্।

বহিস ( অব্য°) বাছ। ( অমর)

বহিল পিকা (স্ত্রী) > প্রহেলিকা। > অদ্রব কঠিন। অন্ত-লাপিকা শব্দে বিপরীতার্থ বুঝার।

বহিলে । বি ) ১ উলাত্রোম। ২ বহির্ভাগে লোমবিশিষ্ট।

বহির্বার্ত্তিন্ ( ত্রি ) বাহিরে অবস্থিত।

বহির্বাদদ্ (ক্লী) অঙ্গরাখা। অন্তর্বাদদ্ শব্দ ইহার বিপরীতার্থ-ত্যোতক।

বহির্বিকার (পুং) > বাহুভাবের বৈপরীতা। ২ বিরুতান্ত। ৩ উপদংশ।

বহিব্বৃত্তি (ন্ত্রী) বাহু দ্রব্যেই যাহার আকৃষ্টি বা বাহু পদার্থ লইয়াই যাহার কর্ম।

বহির্দেদ (স্ত্রী) ১ বেদির বহির্দেশ। ২ যাবতীয় বেদির বহির্ভাগে।

বহির্বেবদিক ( ত্রি ) বেদির বহির্দেশে নিষ্পন।

বহির্ব্যসন (ক্লী) ১ লাম্পট্য। ২ গৃহের বহির্দেশ বা গুরু-জনের অন্তরালে কৃত কুকর্মাদি।

বহির্দেনিম্ ( ত্রি ) ১ উচ্ছ্ ঋল যুবক। ২ লপ্পট। স্বহিশ্চর ( পুং ) বহিশ্চরতীতি চর-ট। ১ কর্কট।

( ত্রি ) ২ বহিশ্চরণশীল।

''যুবয়ো যন্দীয়ং তন্মামকং যুবয়ো: স্বকং। এতৎ সত্যং বিজানীত যুবাং প্রাণা বহি\*চরা:॥"

( মার্কণ্ডেরপু • ২০৮০ )

বহিন্ধ ( ত্রি ) বাহির সম্বন্ধীয়। বাহু। বহিন্ধার ( ক্রী ) > বাহেন্দ্রিয়। ২ বিতাড়ন, দ্রীকরণ। বহিন্ধার ( পুং ) বিতাড়ন।

বহিন্ধার্য্য ( বি ) > ত্যাগোপযোগী। ২ তাড়নীয়া। বহিন্দানীর ( পুং ) কর্কট।

বহিষ্ণুত (ত্রি) ১ বিতাড়িত। দ্রীভূত। ২ বাহিরে আনীত। ৩ পরিত্যক্ত। ৪ বাহু ভাবে প্রদর্শিত।

विष्कृि ( खी ) विषात ।

বহিজ্জিয় ( ত্রি ) ১ পবিত্রক্নতাবর্জিত। শাস্ত্রকথিত ধর্ম্মকর্ম্মে অথবা মজ্ঞাদি ক্রিয়াসম্পাদনে যিনি স্বীয় সামাজ্ঞিকগণ কর্ত্ত্বক নিষিদ্ধ বা স্বাধিকারভ্রষ্ট।

বহিক্রিয়া (স্ত্রী) ধর্মকর্মের বহিরঙ্গ। বহিষ্টাৎ (অব্য) বাহিরস্থিত। বাহিরে।

বহিষ্ঠ ( ত্রি ) বহুভারবাহী। বোদ্ভম। ( সারণ )

বহিষ্পাট (ক্লী) গাত্ৰবস্ত্ৰভেদ।

বহিষ্প্রাকার (পুং) হর্ণের বহিন্ত প্রাচীর।

বহিত্পাণ (পুং) > জীবন। ২ বাহ্য খাসবায়। ৩ প্রাণ-তুল্য প্রিয়বস্তু। ৪ অর্থ।

বহীয়স ( ত্রি ) বছর ভাবযুক্ত। অতি বিপুল। বহীরু ( পুং ) ১ শিরা। ২ স্নায়ু। ৩ মাংসপেশী।

বক্তলারা, বাঁকুড়াজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। বাঁকুড়া নগর হইতে ১২ মাইল দ্রে দারিকেশ্বর নদীর দক্ষিণকুলে অবস্থিত। এথানকার সিদ্ধেশরের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ । মন্দিরটা ইপ্তকনির্মিত এবং নানা স্থাপত্যশিলমণ্ডিত। মন্দিরস্থ শিবলিঙ্গ দর্শনে এথানে শৈবধর্মের প্রাধান্ত অমুভূত হইলেও মন্দির গাত্রস্থ উলঙ্গ জৈনমূর্ত্তিসমূহ নিরীক্ষণ করিলে মনে হয় যে, প্রাচীনকালে এখানে জৈন ধর্মের বিশেষ প্রাহ্রভাব ছিল। এখন মেই সম্প্রাণরের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও মঠাদির ভিত্তিস্থৃতিও বিলপ্ত হইয়াছে, কেবলমাত্র তাহার ভগ্ন প্রতিমূর্ত্তিওলি সমত্বে রক্ষিত হইয়া বর্তমান মন্দিরগাত্রে সংযোজিত হইয়াছে। এতভিন্ন মন্দিরগাত্রে দশ-ভূজা ও গণেশমুর্ত্তিও আছে।

এই মন্দিরের সমূথে একটী, চারিকোণে চারিটী এবং অপর তিন দিকে সাত সারি ছোট ছোট মন্দির সজ্জিত আছে।

বহুদক, সন্নাসিসম্প্রদারভেদ। স্তসংহিতার ক্টীচক, বহুদক, হংস ও পরমহংস নামে চারি প্রকার সন্নাসীর বিবরণ প্রদত্ত হইরাছে। বহুদক সাম্প্রদায়িকগণ সন্নাসাশ্রম অবলম্বনের অব্যবহিত পরেই বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক ভিক্ষাবৃত্তি দারা জীবিকার্জন করিবেন। তাঁহারা এক গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহাদিগকে সাত গৃহ হইতে ভিক্ষা করিতে হইবে। গোপুচ্ছ- লোমনির্মিত রজ্জ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপূর্ণপাত্র, কৌপীন, কমগুলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাচুকা, ছত্র, পবিত্রচর্মা, স্থচী, পিন্ধিনী, ক্রদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাদ, খনিত্র ও রূপাণ তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারিবেন। এতদ্ভির তাঁহারা সর্ব্বাক্ষে ভন্মলেপন এবং ত্রিপুণ্ডু, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া এবং সর্ব্বাদা র্থা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইষ্ট দেবের চিন্তা-তৎপর থাকিবেন। সন্ধ্যাকালে তাঁহা-দিগকে গায়ত্রী জপসহকারে স্বধ্র্যোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠান করিতে হন্ত্র।

সন্ধাসীদের সর্বাকালপূজা দেবতা মহাদেবকেই বহুদকেরা জিপাসনা করিয়া থাকে। তাঁহাদের নিত্য স্থান, শোঁচাচার ও অভিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। বাণিজ্ঞা, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দন্ত, দর্প প্রভৃতির বশবত্তী হ ওয়া তাঁহাদের কোন মতে বিধেয় নহে। কারণ তাহা হইলে তাঁহাদের আচিবিত ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। তাঁহারা চাতৃশ্মান্তের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ের সন্মাসিগণ মোক্ষাভিলাধী। মৃত্যুর পর এই সন্মাসীদিগকে জলে ভাসাইয়া দিতে হয়।

"বহদকশ্চ সন্মশু বন্ধুপুত্রাদি বর্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেৎ তৈক্যং একারং পরিবর্জয়েং॥
গোবালরজ্বনদ্ধ তিদপ্তং শিক্যসন্তৃত্য।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কোপীনঞ্চ কমগুলুম্॥
আছাদনং তথা কস্থাং পাছকাং ছত্রসন্তৃত্য।
পবিত্রমজিনং স্টাং পক্ষিণীমক্ষ্যত্রকম্॥
যোগপট্যং বহির্বস্তং মুংখনিত্রীং ক্নপাণিকাম্।
স্ব্রাক্ষোদ্দনং তদ্বং ত্রিপুপ্তুক্তিব ধারয়েং॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সর্ব্রদা বাচমুৎস্কেং ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালের সাবিত্রীং জপন্ কর্মসমাচরেং।" (স্তসংহিতা)
"কুটীচকং চ প্রদহেং তারয়েচ্চ বহুদকম্।
হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়েং॥" (নির্নিসন্তু)

বহেজুক (পুং) বিভীতক বৃক্ষ। (রাজনি ।

বহেলিয়া, উত্তরপশ্চিম ভারতবাসী ব্যাধ জাতি। পৌরাণিকী
কিংবদস্তী অনুসারে নাপিতের ঔরসে ব্যভিচারিণী আহীরীর
গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। বাঙ্গালায় দোষাদদিগের সহিত ইহারা
একত্র আহার-বিহারে রত এবং ইহারা পরস্পরে এক মূলরুক্ষের
বিভিন্ন শাখা বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইলেও বস্ততঃ
সামাজিক বিবাহাদি বন্ধনে আবন্ধ নহে। কোন কোন বহেলিয়া আপনাদিগকে পাশী জাতির একটী থাক বলিয়া জানে
এবং পশ্চিমাঞ্চলের বহেলিয়ায়া ভীল জাতি হইতে আপনাদের
উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে।

্ এই শ্রেণীর বহেলিয়ারা আপনাদের পক্ষমগর্থনের জন্ম বলে যে, আমাদের আদিপুরুষ স্থবিখ্যাত বাল্মীকি বান্দা জেলার চিত্রকুট শৈল পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে এতদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তদবধি সেই অঞ্চলে তাহারা ব্যাধর্ত্তি ধরিয়া বাস করিতেছিল। তগবান্ শ্রীক্রঞ্চ মথুরাধামে তাহাদিগকে বহেলিয়া নামে অভিহিত করেন। মীর্জাপুরবাসী বহেলিয়ারা বলে যে, শ্রীরামচক্র পঞ্চবটী বনে বাসকালে স্থবর্ণমৃগ গমন করিতে দেখিয়া শ্রমে সেই রাবণান্ত্রর মারীচরূপী মায়ামৃগের পশ্রেণ ধাবিত হন। মারীচের ছলনায় শ্রীরামচক্র সীতাহারা হইলে জোধোনাত্তের স্থায় ইতন্ততঃ পরিশ্রমণ করিতে করিতে স্থীয় হন্তদ্ব পুনঃ পুনঃ পরিমার্জন করিতে লাগিলেন। তাহাতে অচিরে হন্তত্বক্ হইতে মলা বাহির হইল। সেই মলা হইতে মন্থারূপী একটী বীরপুরুষ সমুৎপন্ন হইল; ভগবান্ রামচক্র তাহাকে স্থীয় সহযোগী শীকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। তাহাক্রই বংশধরেরা পরে বহেলিয়া নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

মীর্জাপুর, বরাইচ, গোরক্ষপুর, প্রতাপগড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদের পাশী, শ্রীবাস্তব, চন্দেল, লগিয়া, করিয়া, ছত্রি, ভোদিয়া প্রভৃতি স্বতন্ত্র থাক আছে। পূর্বাঞ্চলের বহেলিয়াদিগের মধ্যে বহেলিয়া, চিড়িয়ামার, করৌল,পূরবীয়া, উত্তরিয়া,হাজারী, কেরেরীয়া ও তুর্কিয়া এবং মূল-বহেলিয়াদিগের মধ্যে কোটিহা, বাজধর, স্থ্যবংশ, তুর্কীয়া ও মাসকার প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজ্ঞা বিভাগ নির্দিষ্ট আছে। অধোধ্যায় বহেলিয়াদিগের মধ্যে রঘুবংশী, পাশিয়া ও করৌলা নামে তিনটা শাধাবিভাগ দেখা যায়, উহারা পরস্পরে পুত্রক্ঞার আদান প্রদান করিতে পারে।

সামাজিক দোষ বা অপরাধবিচারের জন্ম তাহাদের মধ্যে একটি পঞ্চায়ত আছে, "সাক্ষী" উপাধিধারী এক ব্যক্তি ঐ সভার সভাপতি থাকে। সাক্ষী সামাজিক প্রধানদিগকে লইয়া ব্যভিচার বা তজ্জন্ম কোন রমণীকে ভুলাইয়া আনয়ন এবং জাতীয় বা সামাজিক নিয়মাদি লজ্মন প্রভৃতি অপরাধ জন্ম দণ্ড বিধান করিয়া থাকে।

পিতৃ বা মাতৃকুল বাদে, কিংবা পিতৃত্বসার বংশে যতদ্র সামাজিক সম্পর্ক থাকে, তদ্যতীত পরম্পরে বিভিন্ন শাখার সহিত পুত্রকন্তার বিবাহ দেয়। যে বংশে তাহারা একবার পুত্রের বিবাহ দিয়াছে, সেই বংশের কুটুম্বিতা যতদিন পর্য্যস্ত ত্মরণ থাকে, ততদিন তাহারা সেই বংশে কন্তার বিবাহ দেয় না। কোন ব্যক্তি হুই ভগিনীকে এককালে পত্মীরূপে গ্রহণ করিতে পারে না। একের মৃত্যু ঘটলে সে খ্যালিকাকে বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী বন্ধা বা রোগপ্রভাবে অযোগ্যা বিনিয়া পঞ্চায়ত কর্তৃক গ্রাহু হুইলে, পঞ্চায়তের আদেশে সেই ব্যক্তি পুনরার দার-

পরিগ্রন্থ করিতে সমর্থ হয়। বালিকা বিবাহের পূর্ব্বে কোন নায়কের সহিত অবৈধ প্রণয়ের আসক্ত হইলে তাহার পিতা মাতা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে এবং একটা সামাজিক ভোজ দিতে বাধ্য হয়।

ব্রাহ্মণ এবং নাপিত আসিয়া বিবাহসমন্ধ পাকা করে।
সাধারণতঃ কন্তার ৭৮ বৎসরেই বিবাহ হয়। বিবাহসমন্ধ
স্থিরীকৃত হইলে আর তাহা ভান্ধিবার উপায় নাই। বিধবাগণ
সাগাই মতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে কোন মৃত
পত্নীর স্বামীকেই প্রথমতঃ বিবাহ করিতে বাধ্য।

রমণী গর্ভিণী হইলে, সেই গৃহের কোন বৃদ্ধা বা গৃহক্র্রী একটী পদ্মশা বা একমৃষ্টি চাউল লইয়া গর্ভিণীর মন্তকে ছেঁ। মাইয়া কালু বীরের পূজার জন্ম তুলিয়া রাখে। স্থতিকাগারে চামাইন্ ধাত্রী আসিয়া প্রস্ব করায় এবং জাতবালকের নাড়ীছেদ করিয়া পূজাদি বাটীর বাহিরে পুঁতিয়া রাখে। গৃহস্থ স্থতিকাগারের সমুখে একটি বিরদণ্ড, ছেড়া জাল ও উত্থল রাখিয়া ভূতযোনির প্রকোপ নিবারণ করে। মৃতবৎসার জাতবালকের কাণ ফুড়িয়া তাহারা তুক্ করে এবং যথারীতি অন্যান্ম স্থানীয় উচ্চ বর্ণের ন্তায় তাহারা স্থতিকাগৃহের অবশ্রকরণীয় কার্যাগুলি সম্পাদন করিয়া থাকে। ছয় দিনে ষষ্ঠাপূজা হয়। ঐ দিন প্রাতে প্রস্থতি সান করিলে চামারপত্নী স্থতিকাগার পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং নাণিতানী আসিয়া প্রস্থতির কার্যা করে। ১২ দিনে বারাহি পূজা পর্যান্ত নাপিতানীকৈ স্থতিকাগারে থাকিতে হয়। ঐ দিন স্নান ও নথতাগের পর প্রস্থতী ও জাতবালক শুদ্ধ হইয়া ঘরে উঠে এবং জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে।

বিবাহপ্রথা কতকাংশে অস্তান্ত নিরুষ্ট শ্রেণীর মত।
বিবাহে দম্পতী স্থথী এবং গৃহস্থের মঙ্গলজনক হইবে কি না
তাহা জাচার্য্যের নিকট জানিয়া লয় এবং পাত্রীর মত হইলে
তাহার পিতার হস্তে কিছু দিয়া বিবাহের কথা পাকা করে।
বহেলিয়াদিগের মধ্যে দোলা প্রথায় বিবাহই বাঞ্ছনীয়। ইহাতে
বিবাহের আয়োজন স্থির হইলে ধার্যা দিনের অষ্টাহ পূর্ব্বে কস্তাকে
বরের বাটীতে আনা হয় এবং অয় বিস্তর ধ্মধাম চলিতে থাকে।
বিবাহের তিন দিন পূর্বে উঠানে মাড়োঁ বাঁধা হয়, উহার ঠিক
মধাস্থলে লাঙ্গলের কার্চথণ্ড, বংশদণ্ড ও কদলী গাছ বাঁধিয়া
তয়িয়ে উত্থল, মুবল, জাঁতা, কলসী, পরাই প্রভৃতি দ্রব্য সাজাইয়া
রাখা হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে 'মটমঙ্গর' সমাধা হয়। বিবাহের
অব্যবহিত পূর্ব্বিনে "ভাতোয়ান", ঐ দিন আত্মীয় স্বজনকে
ভোজ দেওয়া হইয়া থাকে।

বিবাহের দিন বর ক্ষোরকর্ম্মান্তে মান করিয়া নানা বেশ ভূষায় সজ্জিত হয় এবং বৈকালে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গ্রামের নানাস্থান পরিভ্রমণান্তে গৃহে আসিরা নিজ কুটুম্বগণের
মধ্যে উপবেশন করে। পরে বিবাহকাল উপনীত হইলে
তাহাকে বাটীর মধ্যে লইয়া যায় এবং বর ও কলা একস্থানে
উপবিপ্ত হইলে কলার পিতা আসিয়া উভয়ের "পাও পূজা"
করে। তদনন্তর তিনি কুশ লইয়া "কল্লাদান" করিলে বর
সীমন্তে সিন্দ্র দান করেন। তারপর "গাঁইট ছড়া" বাধিয়া
উভয়ে মাঁড়োর মধ্যদণ্ডের চারিদিকে ৫ পাক ঘুরিয়া বেড়ায়। ঐ
সমরে উপস্থিত রমণীরা তাহাদের গায়ে ভুটার থৈ ছুড়িয়া মারে।

তারপর কোহাবর বা বাসর ঘর। বরকন্তা তথার আসিলে শালী ও শালাজেরা নানা বিদ্রূপ ও পরিহাস করে। তদনস্তর জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়।

বিবাহের পর কালুবীর ও নিমন্ পরিহারের পূজা হয়।
চতুর্থ দিনে বর ও ক'নে নাপিতানীর সহিত নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে
যার এবং পবিত্র জলপূর্ণ "কলস" ও "বন্ধন-বার" জলে নিঃক্ষেপ
করিয়া স্নানান্তে চলিয়া আসে। আসিবার পথে তাহারা
গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থবৃহৎ প্রাচীন অশ্বথ বা বক্তভুষ্বর প্রভৃতি
বৃক্ষের তলে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে পূজা দেয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহার। মুমূর্কে গৃহের বাহিরে আনে এবং তাহার মুখে গঙ্গোদক, স্বর্ণ ও তুলসী পত্র দের। যখন এ সকল দ্রব্য হপ্রাপ্য হয়, তখন দ্বি ও শর্করাদি মিষ্টায় দিয়া থাকে। মৃত ব্যক্তিকে শ্রশানে আনিয়া স্নান করান হয় এবং তদনন্তর তাহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া চিতায় উঠায় এবং নিকটাত্মীয় মুখায়ি দেয়। দাহাস্তে স্নান করিয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবৃত হয় এবং নিম্ব ও অয়ি স্পর্শ করে। পরদিন পণ্ডিত আসিয়া নাপিতের দ্বারা বটবুক্ষে একটা জলপূর্ণ কলস ঝুলাইয়া দেয়। ঐ দিন স্বজাতিকে থাওয়াইতে হয়। উহাকে "হয়নভাত" বা "হয়ভাত" ভোজন বলে। ১০ দিন পরে অশোচান্ত সময়ে স্বজাতিমগুলী একটা পুয়রিনা তীরে একত্র হয় এবং নথকেশাদি মুগুনের পর স্নান করিয়া পিগুদানাস্তে শুদ্ধ হয়। তারপর জাতিভোজ। আম্বিনের মহালয়া অমাবস্তায় তাহারা মৃতপিতৃগণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

কালুবীর ও পরিহার ব্যতীত তাহারা অস্তান্ত মুসলমান পীর এবং হিন্দু দেবদেবীর উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে ও নিয়ম মত পূজা দেয়। গ্রামন্থ রান্ধণেরা গৃহ কর্ম্মে তাহাদের পৌরোহিত্য করে। নাগপঞ্চমী, দশমী, কাজরী ও ফাগুয়া পর্ব্বে তাহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। বিস্ফিকা রোগের অধিষ্ঠাত্তী দেবতা হরদেও লালের পূজায় অযোধ্যাবাসী বাহেলিয়ারা ছাগ শৃকর প্রভৃতি বলি দেয়। তাহারা ছাগ মাংস থায়, কিন্তু শৃকর মাংস ফেলিয়া দেয়। বহিন ( পুং ) বহতি ধরতি হবাং দেবার্থমিতি বহ-নি ( বহশ্রিক্র বিবৃতি। উপ্ ৪।৫১ ) ১ চিত্রক। ২ ভল্লাতক।

"মঞ্জিষ্ঠাক্ষো বাসকো দেবদারু পথ্যাবহুনী ব্যোষধাত্রী বিভূঙ্গম্।"

( স্কুশ্রুত চিকিৎসিত স্থান ১ অধ্যায় )

ত নিম্বৃক। (রাজনি॰) ৪ রেফ। (তন্ত্র) ৫ অগ্নি। 
ভাদশ বহ্নির নাম যথা,—জাতবেদস, কল্মাষ, কুস্থম, দহন, 
শোষণ, তর্পণ, মহাবল, পিটর, পত্রপ, স্বর্ণ, অগাধ, এবং ভাজ। 
অক্তর উক্ত দশবিধ বহ্নির নাম সকল যথা—জ্পুক, উদ্দীপক, 
বিভ্রম, ভ্রম, শোভন, আবস্থা, আহবনীয়, দক্ষিণাগ্নি, অন্নাহার্য্য 
এবং গার্হপত্য। কাহারও কাহারও মতে, দশবিধ বহ্নির নাম 
যথা,—ভ্রাজক, রঞ্জক, ক্লেদক, স্নেহক, ধারক, বন্ধক, জাবক, 
ব্যাপক, পাবক, এবং শ্লেম্বক।

উক্ত শরীরস্থ দশ বহিং দেহিগণের দোষ ও দ্যা স্থানসমূহে সংলীন হইয়া থাকে। দোষ অর্থে বাত পিত্ত, ও কফ। দ্যা অর্থে সপ্ত ধাতু।

"বহুরো দোষদুষ্যেষু সংলীনা দশ দেহিন:। বাতপিত্তকত্বা দোষা দুষ্যাঃ স্থাঃ সপ্ত ধাতবঃ॥"

( সারদাতিলক )

কৃষ্পপুরাণে বহিন বা অগ্নি বিষয়ে এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মের উল্লেখ আছে। যথা—অশুচি অবস্থায় অগ্নি পরিচরণ ও দেব বা ঋষির নাম কীর্ত্তন করিবে না। বিজ্ঞজন অগ্নিলজ্বন বা অগ্নিকে অধাদিকে স্থাপন, পাদ দ্বারা পরিচালন এবং মুখমারুতে প্রজ্ঞালন করিবেন না। অগ্নিতে অগ্নি নিক্ষেপ করিতে নাই এবং জল ঢালিয়া দিয়াও অগ্নিনির্কাণ নিষিদ্ধ। বিজ্ঞ জন অশুচি অবস্থায় মুখমারুত দ্বারা অগ্নি প্রজ্ঞালন চেষ্টা করিবেন না। স্বকীয় অগ্নি হস্ত দ্বারা অগ্নি প্রজ্ঞালন চেষ্টা করিবেন না। স্বকীয় অগ্নি হস্ত দ্বারা ভস্প করিতে নাই এবং বছকাল জলে বাসও নিষিদ্ধ। স্থপ বা হস্ত দ্বারাও অগ্নিকে ধৃমিত বা অপক্ষিপ্ত করিবে না।\*

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বহ্নির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিথিত আছে। শৌনক স্থতের কাছে জিজ্ঞাসিলেন, মহাভাগ!

শনাশুদ্ধোহয়িং পরিচরেৎ ন দেবান্ কীর্ভয়েদ্বীন্।

 ন চাগ্রিং অভ্যয়েদ্ধীমান্ নোপদধ্যাদধঃ কচিৎ ॥
 ন চেনং পাদতঃ কুর্যাৎ মুধ্বন ন ধমেছ্ধঃ।
 অগ্রেম ন নিক্ষিপেদগ্রিং নাজিঃ প্রশময়েত্তথা ॥
 ন বহিং মুধনিখাসৈদ্ধালয়েরাশুচির্ব্ধঃ।
 অমগ্রিং নৈব হন্তেন স্পৃশেরাপ্র চিরং বনেৎ ॥
 নাপক্ষিপেল্লোপেধ্যের স্প্রেণি চ পাণিনা।

 মুধেনাগ্রিং স্বিলীতং মুধাদগ্রিরজায়ত ॥ (কের্ম্ম উপ বি ১৫ জঃ)

আপনার মুথে অনেক কথা শুনিয়াছি। আমার আশা অনেকাংশে মিটিয়াছে। তবে উপস্থিত আমি বৃহ্নির উৎপত্তি শুনিতে চাহিতেছি, আপনি বলুন। স্থত বলিলেন, যথন স্থাষ্ট বিস্তার হয়. তথন একদিন ব্রহ্মা,অনস্ত ও মহেশ্বর এই তিন স্করবর জগৎপতি বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম খেতদ্বীপে গমন করেন। তথার গিয়া তাঁহারা হরির সন্মধে সভামধ্যে বসিলেন। তথন বিষ্ণুর দেহ হইতে কতিপয় কমনীয়াকতি কামিনী উৎপন্ন হইল। তাহারা নাচিয়া গাহিয়া মধুর স্বরে বিষ্ণুর লীলাগাথা গান করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিপুল নিতম্ব, কঠিন স্তনমণ্ডল, সন্মিত মুখপন্ম দেখিয়া ব্রহ্মার কামোদ্রেক হইল। পিতামহ কিছতেই মন:সংযম করিতে পারিলেন না। তাঁহার বীর্ঘা ঋলিত হইল। তিনি ৰজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখ ঢাকিলেন। পরে যখন সঙ্গীত ভঙ্গ হইল, তখন ব্রহ্মা সেই বস্ত্রসহ প্রতপ্ত বীর্ঘ্য ক্ষীরার্ণবে প্রেরণ कतिराम । क्षीतार्गर इटेरा व्यवनाम এक পুরুষ উৎপন্ন इटेन, ঐ পুরুষ ব্রন্ধতেজে সমুজ্জল। তিনি আসিয়া ব্রন্ধার ক্রোড়ে বসিলেন। ব্ৰহ্মা তখন সভামধ্যে লজ্জিত হইলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই জলপতি বরুণ সরোবে ক্ষিপ্রভাবে তথায় আসিয়া দেববুলকে প্রণামপুর:সর সেই ব্রন্ধক্রোড়স্থ বালকটীকে লইতে উন্নত হইলেন। বালক সভয়ে বাহুদ্বয় দারা ব্রহ্মাকে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল। জগদ্বিধাতা লজায় তথন কিছুই বলিতে পারিতেছিলেন না। এদিকে বরুণ বালকের করে ধরিয়া সরোবে আকর্ষণই করিতেছেন। শেষে তিনি বালকটীকে সভামধ্যে ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত তাহাতে তিনি চর্বলের ন্যায় নিজেই পডিয়া গেলেন এবং বিধির কোপদৃষ্টিতে তাঁহাকে তথন মৃতবৎ মৃচ্ছিত হইতে হইল। তথন শঙ্কর অমৃতদৃষ্টিতে বরুণকে বাঁচাইলেন। চেতনা পাইয়া তথন বৰুণ বলিতে লাগিলেন, এই বালক জলে জন্মিয়াছে। স্থতরাং এটী আমারই পুত্র। আমার পুত্র আমি লইয়া যাইতে উন্নত, তাহাতে ব্রহ্মা আমাকে তাড়ন করেন কেন ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-শ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এই বালক আমার শ্বণ লই-রাছে, কাঁদিতেছে; স্মৃতরাং এই শরণাগত ভীত বালককে আমি কেমন করিয়া পরিত্যাগ করি ? শরণাগত জনকে যে রক্ষা না করে,সেই অজ্ঞ নর চন্দ্র ও স্থর্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যস্ত নিরয়ে পচিতে থাকে। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সর্বতত্ত্বজ্ঞ মধুসুদন হাসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মা কামিনীকুলের রম্য নিতম্ববিম্ব দেখিরা কামাতৃর হন। তাহাতে তাঁহার বীর্য্য পতিত হয়, সেই বীর্য্য লজ্জার ক্ষীরার্ণবের নির্মান জলে প্রেরণ করেন। তাহা হইতে এই বালকের জন্ম ; স্থতরাং এ বালক ধর্মতঃ বিধিরই মুখ্য পুত্র। তবে শাস্ত্রমতে এ বালক বরুণেরও ক্ষেত্রজ গৌণ পুত্র। মহাদেব

বলিলেন, বিছা ও যোনি সম্বন্ধ অনুসারে শিষ্যে ও পুত্রে সমগ্বই বেদে কথিত। স্থতগ্রাং বরুণ এই বালককে বিছা ও মন্ত্রদান করুন। বালক বরুপের শিষ্য হউক। আর বিধাতার ত পুত্র আছেই। যাহা হউক, শুদ্ধ ইহাই নহে। বিষ্ণু বালককে দাহিকা-শক্তি দান করুন। বালক সর্ব্বদিশ্ধ হুতাশন হইবে। কিন্তু বরুপের প্রভাবে ইহাকে নির্ব্বাণ পাইতে হইবে।

এই কথার পর শিবের আদেশে বিষ্ণু বহিনকে দাহিকা শক্তি দান করিলেন। বরুণ বিহা, মন্ত্র ও মনোহর রত্নমালা দিলেন এবং বালককে ক্রোড়ে ধরিয়া বার বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুকৈবর্ত্তপু<sup>©</sup> ১৩০ আঃ)

বহ্নি বা অগ্নিদাহ নিবারণকল্পে মৎশুপুরাণে উক্ত হইরাছে, সামুদ্রিক সৈন্ধব, যব অথবা বিহ্যাতে দগ্ধ মৃত্তিকা, ইহা দ্বারা যে গৃহে লেপ দেওয়া যায়, সেই গৃহ কথন অগ্নিদগ্ধ হয় না।
"সামুদ্রসৈন্ধবয়বা বিহ্যাদগ্ধা চ মৃত্তিকা।

ত্যানুলিপ্তং স্বেশ্ব নাগ্নিনা দহতে নুপ।"(মংশ্রপু°রাজ্ব°১৯৩আঃ)

অগ্নির বিকৃতি ও তাহার শান্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে, যে রাজার রাজ্যে ইন্ধন অভাবে অগ্নি ভালরূপ প্রজ্ঞলিত হয় না অথবা ইন্ধন সম্পন্ন হইরাও তাদৃশ দীপ্তি পার.না, সে রাজার রাজ্য শত্রুপক্ষীয় নরপতিগণ কর্ভুক পীড়িত হইরা থাকে। যেথানে এক মাস কিংবা অর্দ্ধমাস পর্যান্ত জলোপরি কোনও কিছু জলিতে থাকে, এতদ্ভিন প্রাসাদ, তোরণদার, রাজ্যৃহ বা দেবায়তন এই সকল যেখানে অগ্নিদগ্ধ হয়, তথায় রাজভয় উপস্থিত হইরা থাকে, এবং অগ্নি ভিন্ন যথায় ধ্মোৎপত্তি দেখা যায়, সে স্থানেও মহাভয়ের সন্ভাবনা বুঝিতে হইবে। আর অগ্নি ব্যতীত যে কোন স্থানে বিক্ষুলিঙ্গ সকল দৃষ্ট হইলেও তাহা অশুভ বা ভয়েরই লক্ষণ।

রাজ্যে এই সকল অগ্নি বিক্বতি উপস্থিত হইলে পুরোহিত স্থানাহিত ভাবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া ক্ষীরবৃক্ষোত্তব সমিৎ সর্বপ ও দ্বত সহ দ্বিজগণকে স্থাব্য, গো, বস্ত্র ও ভূমিদান করিবেন, এইরূপ করিলেই অগ্নিবিক্বতি-জনিত পাপ প্রশমিত হইয়া যায়।\*

\* "অনগ্রিদীপাতে যত্ত্র রাষ্ট্রে যস্ত্র নিরিন্ধনঃ।
ন দীপ্যতে চেন্ধনবান্ স রাষ্ট্রঃ পীড়াতে নৃপৈঃ॥
প্রকলেদক্ষ্ মাসং বা তথার্দ্ধকাপি কিঞ্চন।
প্রাসাদতোরণদ্বারং নৃপবেশ্বস্থরালয়ম্॥
এতানি যত্ত্ব দহস্তে তত্ত্র রাক্ষভন্নং ভবেং।
বিহ্যতা বা প্রদহস্তে তত্ত্বাপি নৃপতের্ভয়ম্॥
ধুমশ্চানগ্রিজো যত্ত্ব বিদ্যান্মহস্তয়ম্।
বিন্যাগ্রিং বিক্ষ্কিকাশ্চ দৃশুস্তে যত্ত্ব কুত্রচিং॥

অগ্নিসমূহের মধ্যে মুখ্য অগ্নি তিনটী ষথা—গার্ছপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় শেষ তিনটী উপসদ।

"গার্হপত্যো দক্ষিণাগ্রিস্তথৈবাহবনীয়কঃ।

এতে হগরস্তরো মুখ্যা: শেষাশ্চোপসদস্তর: ॥" (অগ্নিপূ°)

এক দিকে বহ্নি ও অন্ত দিকে ব্রাহ্মণ থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া গমন করা অবৈধ।

° দৌ বিপ্রো বহুিবিপ্রো চ দম্পত্যোগু রুশিষ্যয়োঃ। হলাগ্রে চ ন গস্তব্যং ব্রহ্মহত্যা পদে পদে॥" (কর্মনোচন)

তিথ্যাদি তত্ত্বও লিখিত আছে, যথা—"নাগ্নিব্ৰাহ্মণয়ো-বস্তবা ব্যপেয়াৎ নাগ্যো ন ব্ৰাহ্মণয়ো ন শুক্ৰণিয়ায়োরন্মজন্ধা ভূ ব্যপেয়াৎ।" ইহা দ্বারা হুই দিকে অগ্নি থাকিলে তাহার মধ্য দিয়া গমন করাও নিষিদ্ধ ইহাও বুঝা যাইতেছে।

গক্তপুরাণে অগ্নি স্তন্তন সম্বন্ধে এইরপ লিখিত আছে,
মানুষের বসা লইয়া তাহাতে জলোকা পেষণ করিবে। পরে
ঐ পিষ্ট পদার্থদ্বর হাতে মাথিলে উত্তমরূপ অগ্নিস্তন্তন হইয়া
থাকে। শিমুলের রস গাধার মৃত্রের সঙ্গে মিশাইয়া অগ্নিগৃহে
নিক্ষেপ করিলে অগ্নিস্তন্তন হয়। বায়সীর উদর লইয়া মণ্ডুক্
বসার সহিত গুড়িকা করিবে, শেষে তাহা স্থসংযতভাবে
অগ্নিতে প্ররোগ করিবে। এইরূপ প্রয়োগে উত্তমরূপ অগ্নিস্তন্তন হয়। মুণ্ডিতক (লোহ), বচ, মরীচ ও নাগর (মৃস্তা)
চর্মণ করিয়া সদ্য সদ্যই জিহ্না দ্বারা অগ্নি লেহন করিতে পারা
যায়। গোরোচনা ও ভঙ্গরাজ চুর্ণ দ্বত সহ নিম্নোক্ত মস্কোচ্চারণ
পূর্মক পান করিলে তাহাতে দিব্য অগ্নিস্তম্বন হয়। মন্ত্র মথা,—

'ওঁ অগ্নিস্তম্ভনং করু'। (গরুড় পু॰ ১৮৬ আ:)
বহ্নি (পুং) > দৈত্য বিশেষ। (মহাভা॰ ১২।২২৭।৫০)

২ মিত্র বিদার গর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র বিশেষ।

( ভাগবত ১০।৬১।১৬ )

৩ তুর্ব্বস্থর পুত্র। ( হরিবংশ ৩২।১১৭) "তুর্ব্বসোম্ভ যুতো বহ্নির্গোভামুন্তশু চামুজঃ।"

৪ কুকুর পুত্র। (ভাগবত ৯।২৪।১৯)

বহ্নিকর ( ত্রি ) ২ অগ্নুংপাদক। ২ বিগ্রাৎ। ৩ জঠরাগ্নিবৰ্দ্ধক। বহ্নিকরী ( স্ত্রী ) বহিং দেহস্থবহিং করোতীতি ক্র-ট, ভীপ্। ধাত্রীশ্বরী, ধাইফুল। ( শব্দচ• )

বহ্নিকাষ্ঠ (ক্লী) বহ্নিবৎ দাহকং কাৰ্ছং। দাহাগুরু। (রাজনি\*)

ত্রিরাত্রোপষিতশ্চাত্র পুরোধা: স্থসমাহিত:।
সমিদ্ভি: ক্ষীরবৃক্ষাণাং সর্বপৈত্ত ম্বতেন চ ॥
দদ্যাৎ স্থবর্গক তথা দ্বিজেভা। গাল্টেন্ট্র বন্ধানি তথা ভূবক
এবং কৃতে পাপমুপৈতি নাশং।
বদাগ্নিবৈক্ত্যভবং দিজেল্ড।" ( মৎস্থপুরাণ ২০৫ ভঃ )

বহ্নিকুণ্ড (পুং) অগ্নিকুণ্ড।

বহ্নিকুমার (পুং) অগ্নিকুমার।

বহ্নিকোণ (পুং) অগ্নিকোণ, দক্ষিণপূর্ব্ব কোণ।

বহ্নিগন্ধ (পুং) বহ্নি। বহ্নিগংযোগেন দহনেন গন্ধো ব্যা। যক্ষপুম। (শব্দ চ॰)

বহ্নিগর্ভ (পুং) বহ্নি গর্ভে যস্ত। বংশ।

বহ্নিগৃহ (ক্লী) অগ্নিশালা। (বৃহৎস° ৫০)১৬)

বহ্নিচক্রা (স্ত্রী) বহেরিব চক্রং আবর্ত্তবৎ চিহ্নং যত। কলি-কারী বৃক্ষ। (ভাবপ্রত)

বহ্নিচুড় (ক্নী) অগ্নিশিখ।

বহ্নিজায়া (জী) স্বাহা। [ স্বাহা দেখ।]

বহ্নিজ্বালা (স্ত্রী) বহ্নেজ লৈব দাহকত্বাৎ। ধাতকীরক্ষ। (রার্জান•)

বহ্নিতম ( বি ) অধিকতর উজ্জ্ব। বিশিষ্ট দীপ্তিশালী।

বহ্নিদ ( ত্রি ) বহ্নিং দদাতীতি দা-ক। অগ্নিদায়ক।

বহ্নিদ্বা (ক্লী) অগ্নিদ্বা রোগ। (নিদান) (ত্রি) অগ্নিদ্বা, আগুণে পোড়া।

বহ্নিদমনী (স্ত্রী) দমরতি শমরতীতি দম-নিচ্-ল্যু, ততোঙীপ্। বহ্নেদ্ মনী. অগ্নিদাহক্রেশপ্রশমনকারিত্বাদস্তান্তথাত্বম। অগ্নি-দমনী কুপ, চলিত শোলা। (রাজনি॰)

ব্রহিন্দীপক (পুং) বহিং দীপরতীতি দীপ-ণিচ্ ধূল বহেদীপক ইতি বা। কুস্মন্ত বৃক্ষ। (শব্দরত্না॰) ইহার গুণাদির বিশেষ বিবরণ কুম্মন্ত শব্দে দ্রপ্টব্য।

বহ্নিদীপিকা (স্ত্রী) বহ্নের্জঠরানলশু দীপিকা উত্তেজিকা। অজমোদা। চলিত বন্যমানী। (রাজনি॰)

বহ্নিনামন (পুং) বহেনাম, নাম যভ। > চিত্রকরক্ষ। ২ ভল্লাতক বৃক্ষ। (রত্নমালা)

বহ্নিনাশন ( ত্রি) অগ্নির প্রকোপনাশক।

বহ্নিনির্মাথনা ( স্ত্রী ) অগ্নিমন্ত বৃক্ষ,চলিত আগ্ গস্ত। (বৈত্তকনি ) বহ্নিনী (স্ত্রী) বহিং তদ্বৎ কান্তিং নয়তীতি নী-ড, গৌরাদিত্বাৎ ভীপ্। জটামাংসী। (রত্নমালা)

বহ্নিত্র (পুং) অগ্নিনেত্র। ক্রোধ হইলে স্বভাবতঃ মানুষের চক্ষদ্বয় লাল হইয়া উঠে। এই কারণে রূপকে চক্ষু হইতে অগ্নি-ক্ষু লিঙ্গ নির্গম, ক্রোধে অগ্নিশর্মা বা বহ্নিকাদির প্রয়োগ হইয়াছে।

বহ্নিপুরাণ (ক্রী) অগ্নিপুরাণ। [পুরাণ দেখ] বহ্নিপুষ্পা ( ষ্পা ) ( স্ত্রী ) বহ্নিরিব দাহকং রক্তবর্ণং বা পুষ্পমস্তাঃ,

ঙীপ্। ধাতকী। (রাজনি৽)

বহ্নিপ্রিয়া ( স্ত্রী ) স্বাহা।

বৃহ্বিপু (স্ত্রী) বহের্বধৃঃ। স্বাহা। (শকরত্না•)

বহ্নিবীজ (ক্নী) বহ্নেবীজং। 'রং' বীজ। (তন্ত্র) বহ্নিদায়কং বীজমস্ত। ২ নিমুক। (রাজনি॰) বহেলবীজং বীর্যাং। ৩ স্বর্ণ। (হেমচন্দ্র) ব্রন্ধবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে এই স্বর্ণোৎপত্তি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, একদা দেবগণ স্বর্গ-সভায় বিসিয়া আছেন, তথায় অপ্সরোগণ নৃত্য করিতেছে। এই শমর নিবিড় নিতম্বিনী রম্ভাকে দেখিয়া বহ্নি কামাতুর হইয়া পড়েন। তাঁহার বীর্ঘ্য শ্বলিত হয়। তিনি লজ্জায় তখন তাহা বস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া ফেলেন। এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পরেই বহির বস্ত্র-ভেদ করিয়া উজ্জ্বল প্রভাশালী স্বর্গ-পুঞ্জ বাহির হইতে থাকে। এ স্বৰ্ণপুঞ্জ ক্ষণকাল মধ্যে বদ্ধিত হইয়া ক্ৰমে স্থমেক-শৈলে পরিণত হইল। এই জন্ম অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বহিংকে হিরণারেতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। \*

বহ্নিভৃতিক (ক্লী) রোপ্য। (বৈছকনি )

বহ্নিভোগ্য ( ক্লী) বহেরগ্নের্ভোগ্যং ভোগার্ছং হব্যত্বাৎ। মৃত।

বহ্নিম্থ ( তি ) বহ্নিদৃশ।

বহ্নিম্থন(না) (পুং স্ত্রী) অগ্নিমন্থ রুক্ষ, চলিত গণিরি। (বৈত্তকনি°) বহ্নিত্ব (পুং) বহুয়ে অগ্যুৎপাদনার্থং মথ্যতে ইতি মন্থ-ঘঞ্।

গণিকারি বৃক্ষ। (জটাধর) ইহার পর্য্যায়,—

'তেজোমস্তো হবির্মন্তো জ্যোতিক্ষো পাবকোহরণিঃ। বহ্নিমন্ত্রাহগ্নিমন্ত্রশ্চ মথনো গণিকারিকা।' (বৈত্মক রত্নমালা) বক্তিময় ( ত্রি ) বহ্নি-স্বরূপে ময়টু। অগ্নিময়, অগ্নিস্বরূপ।

বাহ্নাব্রক (ক্লী) বহিং মাবয়তি বিনাশয়তীতি মৃ-ণিচ্ধ্ল। জল। (শৰ্দচ॰)

বহ্নিমিত্র (পুং) বহ্নি-মিত্রং যশু। বায়। (শব্দেচ )

বহ্নিমুখী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈত্যক্রি৽)

বহ্নিরস (পুং) অগ্ন্যতাপ। জালা বা তেজ।

বহ্নিকুচি ( ন্ত্রী ) মহাজ্যোতিশ্বতী লতা। ( বৈছকনি ।)

বহিংরেত্রস্ (পুং) বংকা রেতো যশু। অগ্নিনিষক্ত বীর্ঘাদ্ধা-

দেবাস্ত তথাত্বং। শিব। (হলায়ুধ)

বহ্নিরাহিণী (স্ত্রী) অগ্নিরোহিণী।

বহ্নিলাহ ( ফ্লী ) তাম।

 "এकना मर्वतान्ति ममृद्दः अर्गमःमि । তত্র কুড়া চ নৃত্যুঞ্চ গায়স্ত্যুঙ্গরদাং গণাঃ ॥ বিলোক্য রন্তাং স্বশ্রোণীং সকামো বঙ্গিরের চ। পপাত বীৰ্যাং চচ্ছাদ লজ্জ্যা বাস্সা তথা ॥ উত্তয়ে স্বৰ্ণ-পুঞ্জঞ্চ বন্ত্ৰং ক্ষিপ্তা জ্লৎপ্ৰভঃ। ক্ষণেন বৰ্দ্ধয়ামাস স স্থমেরুর্বভূব হ ॥ হিরণারেতসং বহিং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।" ( ব্রহ্মবৈবৃর্ত্ত-পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মে হিরণ্যোৎপত্তি নামক ১৩০ অঃ) বহ্নিলোহক (ক্লী) বহ্নি দেবতাকং লোহকং। কাংস্থ। (রাজনি•)
বহ্নিবক্তুণু (স্ত্রী) লাঙ্গলিয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া। (ভাবপ্র•)
বহ্নিবহু (ত্রি) বহ্নি অস্তার্থে মতুপ্ মশু ব। অগ্নিযুক্ত, বহ্নিবিশিষ্ট।
বহ্নিবধূ (স্ত্রী) বহ্নেবধূঃ। অগ্নির স্ত্রী, স্বাহা দেবী।

বহ্নিবর্ণ (ক্লী) বহ্নেরিব রক্তো বর্ণো যশু। রক্তোৎপল। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ অগ্নিবর্ণ। রক্তবর্ণ।

বহ্নিবল্লভ (পুং) বহ্নের্ন্লভঃ প্রিয়ঃ উদ্দীপকত্বাৎ। সর্জ্জরস। (ত্রিকা) বহ্নিবীজ (পুং) নিমূকবৃক্ষ, লেবুর গাছ। (রাজনি৽) (ক্লী) ২ স্বর্ণ। ৩ নিমূকফল। ৪ বং' এই শব্দ।

বহ্নিশ্বা (স্ত্রী) অগ্নিশালা, অগ্নিগৃহ, হোমগৃহ। (মার্ক°পু°৭৬।২৯) বহ্নিশিথ (ক্লী) বহ্নিবিব শিখা যশু। কুমুম্ভ।

'স্থাৎ কুস্থান্তং বহিং শিখং বস্ত্ররঞ্জকমিত্যপি।' (ভাবপ্রকাশ)
বহিং শিখার (পুং) বহিংরিব শিখারং যাস্তা। লোচমন্তক। (শাকরত্বা)
বহিং শিখা (স্ত্রী) বহিংরিব শিখা যাসাঃ। ১ ফলিনী। (ধরণি)
২ কলিকারীরক্ষ। ৩ ধাতকী। ৪ লাঙ্গলিয়া, বিষলাঙ্গুলিয়া।
৫ প্রিয়ঙ্গু। ৬ জলপিপ্ললী। ৭ গজপিপ্ললী। (বৈত্যকনি•)

বহ্নিশুদ্ধ (ত্রি) অগ্নিদারা বিশুদ্ধীকৃত। বহ্নিসংস্কার (পুং) বহ্নেং সংস্কারঃ। অগ্নিসংস্কার।

বহ্নিসংজ্ঞক (পুং) বহেঃ সংজ্ঞা যশু, ততঃ কন্। চিত্রকর্ক্ষ, চিতার গছি। (অমর)

বহ্নিস্থ ( পুং ) বহুজেঠরাগ্নেঃ স্থা টিচ্ স্মাসাস্তঃ। ১ জীরক। ( রাজনি ) বহুঃ স্থা। ১ বায়।

বহ্নিশ্বরী (স্ত্রী) ২ স্বাহা। ২ লক্ষ্মী।

বহ্ন্যুৎপাত (পুং) অগ্নুৎপাত। অগ্নুদ্গীরণ।

বহা (ক্নী) বহতীতি-বহ — (অম্লাদর ক্ষা উণ্ ৪।২১১) ইতি যক্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ বাহন। (হেম) বহস্তানেনেতি বহ (বহুং করণং। পা ৪।১।১০২) ইতি যৎ। ২ শক্ট। (উজ্জ্বন) বহাক (ক্নী) বাহক।

বহাশীবন্ ( ত্রি ) বাহনে শরানা। দোলায় শাস্তি। "প্রোষ্টেশয়া-স্তল্লেশয়া নাবীয়া বহুশীবরীঃ।" (অথর্ব্ধ ৪।৫।৩) বছ্শীবরীঃ বহুত্য-নেনেতি বহুনসাধনম্ আন্দোলিকাদি বহুম্। তত্র শয়নস্বভাবা য়া স্তিয়ঃ স্বস্তি। ( সায়ণ )

বহা ( স্ত্রী ) মুনিপত্নী। উণাদিকোষ )

ব্ছেশ্য় ( ত্রি ) বাহনে শয়ান।

বা, ১ স্থাপ্তি। ২ গতি। ৩ সেবা। চুরাদি পরস্মৈ ।
স্থপ্রাপ্তি অর্থে অক অগ্তত্ত সক সেট্। লট্ বাপয়তি।
লুঙ্ অবীবপং। বা-গতি। ২ হিংসা। অদাদি পরস্মৈ 
সক সেট। লট্ বাতি। লোট্ বাতু। লিট্ ববৌ, ববতু

ববিথ, ববাথ, ববিব। লুট্-বাতা। লুঙ্ অবাসীৎ। সন্ বিবাসতি। আ + বা = সমস্তাদ্গমন। নির্+বা = নির্কাণ। শীতলত্ব।

বা ( অব্য ) বা-কিপ্। > বিকল।

"ধর্ম্মার্থে । যত্র ন স্থাতাং শুশ্রুষা বাপি তদ্বিধা। তত্র বিতা ন বপ্তব্যা শুশুং বীজমিবোদরে ॥" ( মন্ত্র ২।১১২ ) ২ উপমা।

"ব্যোমপশ্চিমকলান্থিতেন্দু বা পঙ্কশেষমিব ধর্ম্মপর্লম্।" (রুলু ১৯।৫১)

৩ বিতর্ক।

"কিং তে হিড়িম্ব এতৈর্বা স্থ্যস্থপ্তঃ প্রবোধিতঃ।"

(ভারত ১০১৫৪।২৩) ৪ পাদপূরণ। শ্লোকরচনার কোন অক্ষর কম পড়িলে চ, বা, তু, হিশন্দ দ্বারা তাহা পূরণ করিতে হয়।

"দেবাস্থরগণান্ বাপি সগন্ধর্কোরগান্ ভূবি।" (রামায়ণ ১।২৫।৩) ৫ সমুচ্চর। (মেদিনী) ৬ এবার্থ। (বিশ্ব)

"স্কৃতা ন যুরং কিমুতস্থ রাজঃ স্কুযোধনং বা ন গুটার-তীতা:।" (কিরাত ৩)১৩) ৭ নিশ্চয়।৮'পাদৃশ্র। ৯ নানার্থ। ১০ বিশাস। ১১ অতীত।

বা (দেশজ) ২ বাতাস। ২ নৌকাবাহন। ৩ আশ্চর্য্যজ্ঞাপক শব্দ। যেমন বাঃ।

বাহি (দেশজ) > বায়ুরোগ, উন্মাদ। ২ নর্ত্তকী, নাচওয়ালী। ৩ বাতব্যাধি। ৪ সথ, আগ্রহাতিশয়।

বাইচ্ (দেশজ) ছইখানি নৌকা পরস্পর জেদ করিয়া কে কাহার অগ্রে নৌকা লইয়া যাইতে পারে এই প্রতিজ্ঞায় নৌকা চালনকে বাইচ্ কহে। কোন উৎসবাদির সময় এইরূপ নৌকার বাইচ হইয়া থাকে। বাইচের নৌকায় প্রায় ১০।১৫ জন দাঁড়ি ও ১ জন মাঝি থাকে এবং তাহারা প্রাণপণে নৌকা বাহিতে থাকে।

বাইচা (দেশজ) ১ যাহারা বাইচ থেলে। ২ বাইচের জন্ত শিক্ষিত দাঁড়িমাঝি।

বাইন্ (দেশজ) > বাদক। যাহারা মৃদঙ্গ (থোল) বাজাইতে পারে। ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ নলাকার মৎস্থবিশেষ, চলিত কথায় "বাণমাছ" বলে। ইহার গাত্রমাংস অপেক্ষাকৃত কঠিন ও স্বস্থাত্ব। পাকা বাইনমাছে উত্তম কালিয়া প্রস্তুত হইতে পারে। ৩ মাত্র বুনিবার কালে ব্যবহৃত তন্ত্রীবিশেষ। ৪ চিনি গলাইয়া মিছরী প্রস্তুত করিবার উনানবিশেষ বা ভাঁটী (Kiln)। ৫ গর্ত্ত, ছিদ্র। ৬ একগুঁরে।

বাইনচাল (দেশজ) নদীমধ্যে নোকার বাইন বা কাষ্ঠতক্তা

ছয়ের মধ্যে ছিদ্র হইয়া জল নৌকার মধ্যে প্রবেশ করার নাম। স্থানবিশেষে ইহা বাইনচল বা বাইনচুয়াল বলে।

বাইনাচ (দেশজ) নৃত্যবিশেষ, নর্ত্তকী বিশেষের নৃত্য। বাইওয়ালী নৃত্য করিলে তাহাকে বাইনাচ কহে।

বাইমারা (দেশজ) ১ অলসতা, কুড়েমি। ২ চপলতা।

বাইয়া (দেশজ) বায়ুগ্রত। যাহার নিত্য উদরাগ্মান হয়।

বাইল (দেশজ), ছণ বা কদলীপত্রদণ্ডের উভয় পার্শ্বন্থ স্ক্র-দেশ। ২ পত্রমাত্র। ৩ ভাঁজা দরজার একখণ্ড। ৪ নৌকার ধূরণ।

বাইশ (দেশজ) কুঠার বিশেষ, এই শন্ধ বাশি শন্ধজ। কর্ম্ম-কারেরা এই অস্ত্রদারা কাষ্টাদি কাটিয়া থাকে। ২ দ্বাবিংশতি,২২। ৩ আশ্চর্যাস্থ্রচক বাকা।

বাইশা (দেশজ) দ্বাবিংশতি সংখ্যাত্মক। বাইশ তারিথ। বাইশী (পারশী) বৃক্তভেদ (Salix Babylonica)

বাউ (দেশজ) ১ বাহু, বাহুশব্দের অপভ্রংশ। ২ একহস্ত পরিমাণ। বাউটি (দেশজ) অলঙ্কার বিশেষ। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অলঙ্কার হস্তাগ্রে ধারণ করিবার বিশেষ আদর ছিল, আজকাল এই অলঙ্কারের চলন উঠিতেছে।

বা উটীস্তুট (দেশজ ও ইংরাজী) বাউটী হইতে সমস্ত অলঙ্কার তালিকামত পূর্ব্বে বিবাহকালে বাউটীস্তুট বা চূড়ীস্তুটের গহনা ক্যাকে দিবার প্রথা ছিল। বাউটীস্তুটে অর্থাৎ বাউটী লইরা যে গহনার সেট (Set) গঠিত হইত, তাহাতে প্রায় ৫০ হইতে শতাবিক ভরি সোণা লাগিত। চুড়িস্তুটে ২৫ ভরি হইলেই চলে। বাউড়া (দেশজ) > বাতুল। ২ উন্মাদের স্থায় তারস্বরে ভগবরাম-কীর্ত্তনকারী।

বাউনি, বাওনী (দেশজ) হিল্ব লক্ষীবন্ধনরপ ক্তাবিশেষ।
পৌষ-সংক্রান্তির পূর্ব্বাহ্নে হিল্ব গৃহে গৃহে বাউনী বাঁধার রীতি
আছে। ঐ দিন বা তাহার পূর্ব্বে সাধারণ লোকে গোলায় বা
মরাই মধ্যে বৎসরের ধান্ত তুলিয়া রাথে এবং পর্বাহ জন্ত ভাণ্ডার
মধ্যে গৃহস্থের নিত্যাবশুকীয় দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া গৃহকর্ত্রীগণ বৈকালে বাটার সকলের প্রীত্যর্থে চাউল কুটিয়া অর্থাৎ
গুঁড়া করিয়া সন্ধ্যাকালে শুদ্ধাচারে ও শুদ্ধ বন্ত্র পরিধান করিয়া
পিঠা "পিন্তকা" প্রস্তুত করে। প্রথমে আস্কে থোলা বা ভাজ্না
থোলার আস্কে পিঠা প্রস্তুত করিয়া "নেম্" রক্ষা করা হয়।
তার পর রসবড়া, বিরিকান্তি, আঁদোসা, চুসী, পাটি-সাপটা,
শুড় পিঠা, হুধ্পিনি, সরুচাক্লী, সাদাপুলি, মিঠাপুলি, ভাজা
পিঠা, চিড়ার পিঠা, ছানা, পেন্তা, বাদাম প্রভৃতির ভারা পিঠা,
গোল আলু, রাক্ষা আলু ও মুগের ভাজা পুলি পিটা ইত্যাদি
প্রস্তুত করিয়া রাথে। শেষে গৃহিণী আস্কে থোলার একথানি
আক্রে পিটা রাথিয়া 'ঢাক্না' দিয়া ভাত হাড়ির মুথে চাপা দেয়

এবং মূলার ছাঁই (ফুল) ও ধান্তাদিযোগে প্রস্তুত গোমরপিও লইয়া হাঁড়ির উপরে বা গাত্রে রাথিয়া খড় জড়াইয়া বাউনী বাঁধে, বাউনী বাঁধিবার সময় গৃহকর্ত্রী নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিয়া থাকেন—

"আউনী ৰাওনী, তিন দিন ঘরে ব'সে পিঠা ভাত থাওনী,

তিন দিন কোথাও না যেও,

যরে ব'সে পিঠা ভাত থেও।

বাহান্ন কোটি মোহর হয়ো,

বাহান্ন কোটি টাকা হয়ো,

বাহান্ন কোটি ধান হয়ো,

ইত্যাদি

অনস্তর গৃহিণী লক্ষ্মীর হাঁড়িতে বাউনী বাঁধিয়া গৃহের সিন্তুক, আলমারি, পেটিকা, বাক্স প্রভৃতিতে বাওনী বাঁধেন ও তৎকালে ঐ কবিতাটী মন্ত্র স্বরূপ পাঠ করিতে থাকেন। [পোষপার্ব্বণ দেখ]

বা উনিয়া (দেশজ) বামন, থর্ব।

বাউরা (দেশজ) > বাতুল, পাগল। ২ উচ্চৈঃস্বরে ভগবরাম-কীর্ত্তনকারী।

বাউল (দেশজ) > শিশু, পাগল। ২ বৈষ্ণব সম্প্রাদায় বিশেষ, এই বৈষ্ণব সম্প্রাদায় চৈতন্ত মহাপ্রভুকে এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকে। [পবর্গ বাউল শব্দ দেখ।]

বাউলী (দেশজ) অগ্নি হইতে পাত্রাদি উঠাইবার চিম্টাবিশেষ। বাও (দেশজ) > বাওয়া, নৌকা চালন। ২ শৃঙ্গারজ রোগভেদ। (Venereal disease), বাগি (Bubo)।

বাওআত্তর ( দেশজ ) ৭২, দ্বিসগুতি, বাহাত্তর।

বাওআন (দেশজ) দ্বিপঞ্চাশৎ।

বাওটাহরিণ ( দেশজ ) বাতগামী বা ক্রতগামী হরিণ।

বাওড় ( দেশজ ) ১ বাতাস হইলে নদীতে যে তুফান হয় তাহাকে বাওড় কহে। ২ নদীর গতিপার্শ্বস্থিত হ্রদাকার নদীগর্ভ, যাহার স্রোতঃ ক্লম্ম হইয়াছে।

বাওডী (দেশজ) > ঘূর্ণ বায়। ২ আবর্ত্ত।

বাওয়া (দেশজ) > বায়ু শব্দজ। ২ বৃক্ষবিশেষ।

বাওয়াডিম্ (দেশজ) পুংবীর্য্য ব্যতীত পক্ষিণীগর্ভোৎপন্ন ডিম্ব। পালিত পক্ষিদিগকে কথন কথন ঐরপ ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্ব হইত শাবক জন্মে না।

বাওয়ালী (দেশজ) > থান্তের তুষ। ২ কার্চুরিয়া, যাহারা স্থলর-বনে কাঠ কাটিতে যায়। অনেকে ঐ কার্চুরিয়া দলের দর্লারকে বাওয়ালী বলে। স্থলরবনে কাঠ কাটিতে যাইবার সময় দলস্থ কোন ব্যক্তির ব্যাত্মমুখে পতন-নিবারণার্থ ঐ সর্লার কএকটী ভৌতিক ব্যাপারের অমুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

বাঁ (দেশজ) বাম, দক্ষিণেতর।

বাঁইত (দেশজ)বম।

বাঁইতি (দেশজ) বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ। এই জাতি নলের কার্য্য ও ঢোল বা ঢাক প্রভৃতি বাজাইয়া জীবিকা নির্বাহ-করে। ইহারা অস্তাজ জাতি। ইহাদের জল চলন নাই।

বঁ। উ (দেশজ) ১ বাহুশন্দজ। ২ চারিহস্তপরিমাণ, যেমন এক বাঁউ জল।

বঁ †ক (দেশজ) > বক্রস্থান। যেথানে নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। ২ পদালক্ষারবিশেষ। (পারসী) ৩ ভেরীযন্ত্র। ৪ কুকুটথবনি।

বাঁকাভাঙ্গা (দেশজ) বক্রবস্ত সোজা করণ।

বঁ কড়। (দেশজ) > সাহসী। ২ নিভীক। ৩ বেশবিলাসী।

বাঁকা (দেশজ) ১ বক্র। ২ অসরল।

বাঁকাপা (দেশজ) বক্রপদ। খঞ্জ।

বাঁকী (পারসী) > ধার, নগদ মূল্য না দেওন। ২ তুরীবাদক।
৩ অবশিষ্ঠ।

ৰ াঁচা (দেশজ) জীবিত থাকা।

বাঁচাও (দেশজ) জীবন দেও। রক্ষা বা পরিত্রাণ কর।

বঁ†বা† ( দেশজ ) বদ্ধা, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয় না, তাহাকে বাঁঝা কহে।

বুঁটি (দেশজ) > অংশ। ২ খণ্ডভূমি। ৩ অস্ত্রাদির পশ্চান্তাগ, যেস্থানে মুটা দিয়া ধরিতে হয়। ৪ গ্রাদির চুচুক, স্তনের বোঁটা। ৫ শ্লেবার্থে লিঞ্চ বঝায়।

ঘাঁটিথারা (দেশজ) লোহ বা প্রস্তরনির্মিত ওজন সামগ্রী। বাঁটথারা দ্বারা ওজন কয়া হয়। পরিমাণ ঠিক করিয়া ইহা লোহ ৰা প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হইয়া থাকে।

বুঁ টি। (দেশজ) > ভাগকরণ। জ্যৈষ্ঠ মাদে জামাই ষষ্ঠীর সময় খাগুড়ী জামাতার কোলে যে পাঁচফল দেয়।

বাঁচুল (দেশজ) ১ বর্ত্ত্র শবজ। ২ মাটির গোল গুলি, ভাঁটা। বাঁডা (দেশজ) লিঙ্গ।

বাঁডিয়া (দেশজ) পুছহীন। খৰ্ক, হ্ৰথ।

বাঁলর (দেশজ) বানর।

বাঁদী (দেশজ) ক্রীতদাসী। দাসী।

বাঁধ (দেশজ) > জলগতিরোধার্থ স্রোতোমুখে মৃত্তিকাদারা নির্মিত বিস্তৃত আল বা জাঙ্গাল। ২ বন্ধনকরণাজ্ঞা।

বঁ ধিন (দেশজ ) > বন্ধন। ২ কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের সংযোজন।

বাঁধনী (দেশজ) > বন্ধনী শব্দার্থ। ২ আঁটোআঁটি। ৩ প্রণালী, ধারা। ধেমন লোকটার কাজের বাঁধনী দেখেছ।

ৱাঁধা (দেশজ) > বন্ধনা ২ বিদ্ন। প্ৰতিবন্ধকতা। ৩ প্ৰতিভূ-স্থানা অলঙ্কার বা ভূসম্পত্তি রাখিয়া অর্থগ্রহণ। বাঁধান (দেশজ) বন্ধন বা বেষ্টন শকার্থ। যেমন বিবাদ বাঁধান, তকা বাঁধান।

বাঁধাবাঁধি (দেশজ) বাধ্য বাধকতা।

বাঁধারিবেত (দেশজ) বেত্রক্ষভেদ (Calamus tenuis)

বঁ'ধিল (দেশজ) > যে আল বাঁধা হইয়াছে। ২ সমদশী, স্কবিবেচক।

বঁ ধুনি (দেশজ) গ্রন্থন, - বন্ধন। যেমন কথার বাঁধুনি, চালের বাতার বাঁধুনী।

বাঁধূলি (দেশজ) বন্ধৃক পুলাবৃক্ষ (Ixora Bandhooka)। বাঁধ্য় (দেশজ) বামদিকে।

বাঁশ (দেশজ) বংশ।

বাঁশই (দেশজ) বাঁশদারা প্রস্তুত সোপান, মই, সিঁড়ি।

বঁশিগাড়ী (দেশজ) বাঁশপোতা, কোন জমী দখল লইতে হইলে রাজপুরুষের সাহায্যে সেই জমির উপর বাঁশ পোতা হয়, তাহাকে বাঁশগাড়ী কহে। সেই সময় ঢোল বাজাইয়া সাধারণকে জানাইয়া দেওয়ার নাম "ঢোলসহরত"।

বাঁশভা, বাঙ্গালার ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা বাণিজ্যকেন। বাঁশপাতা (দেশজ) বংশপত, বাঁশের পাতা !

বাঁশপাতা নটিয়া (দেশজ) নটিয়াশাকভেদ (Amaranthus lanceæfolius)

বাঁশপাতামাছ (দেশজ) মংশুবিশেষ, এই মংশুের আকৃতি
বাঁশের পাতার মত পাতলা ও সরু বলিয়া লোকে ইহাকে
বাঁশপাতা মাছ কহে। ইহারা আড়ভাবে জলে সাঁতার দের এই
জন্ম ইহাদের একপার্থ রুঞ্চবর্ণ ও অপর বা নীচের দিক্ ঈ্রমণ্
রুজাভ খেতবর্ণ। ইহাদের গায় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইস থাকে।
মাছ সুস্বাহ্ বটে, কিন্তু আকৃতিজনিত ঘুণায় ভদুসমাজে উহার
বাবহার নাই।

বঁ †শ ব†জী ( দেশজ ) বংশ ও রজ্জুযোগে ব্যায়াম-ক্রীড়াভেদ। বঁ †শী ( দেশজ ) বংশী।

वाँ भी वाला (शिली) वः भी वालक।

বঁ শুয়াবাতান ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ (Quercus turbinata)।

ব্<sup>শৃ</sup> হৃণ্ত (দেশজ) বামহস্ত। ডান হাত বাঁ হাত বলিলে নগদ বিনিময় বুঝায়।

বঁশংশ ( ত্রি ) বংশশুরার বংশ-অণ্। বংশসম্বন্ধী । স্তিরাং গ্রীষ্। বাংশী—বংশরোচনা।

বাঁংশকঠিনিক (ত্রি) বংশকঠিনে ব্যবহরতি (কঠিনান্তপ্রস্তার-সংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। বংশকঠিন বিষয়ে ব্যবহারকারক।

বঁশংশভারিক ( ত্রি ) বংশভারং হরতি বহতি আবহতি বা বংশঃ

ভার ( তদ্ধরতি বহত্যাবহতি ভারাদ্ধশাদিভাঃ। পা ৫।১।৫০) ঠক। বংশভারহরণকারী বা বহনকারী।

বাংশিক (পুং) বংশীবাদনং শিল্পমন্তেতি বংশ-ঠক। ১ বংশী-বাদক। (জটাধর) ভারভূতান বংশান্ হরতি বহতি আবহতি বা (পা ৫।১।৫০) ঠক। (ত্রি) ২ ভারভূত বংশহারক বা তদাহক। ৩ বংশকর্ত্তক।

वर्शी (बी) वःभागाना।

বাঃকিটি (পুং) বারো জলভা কিটিঃ শৃকরঃ। শিশুমার। বাঃপুডপ (ফ্রী) লবস্ব।

বাঃসদন (ক্লী) বারো জলস্থ সদনম্। জলাধার। (ত্রিকা॰)। বাক (ক্লী) বাক্য।

"বাগর্থাবিব সম্পূত্তো বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।

জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ ॥" (রঘু ১।১)
বাক (ত্রি) বক্জেদমিতি বক (তন্তেদম্। পা ৪।৩।১২০)
ইত্যণ্। ১ বক্সম্বন্ধি। (রুণী)(তম্প্রসমূহঃ। পা ৪।২।৩৭)
ইতি অব্। বক্সমূহ। (পুং) বক্সাব্যবো বিকারো বা
অঞ্। ৩ বকের অব্যববিশেষ। উচ্যতেহসৌ অনেনেতি বা
বচ্-হঞ্। ৪ বাক্য।

"ইদং কবিভ্যঃ পূর্ব্বেভ্যো নমো বাকং প্রশাস্মহে।" (উত্তরচরিত) । ৫ বেদভাগবিশেষ।

শ্বাং বাকেদন্তবাকেমু নিষৎস্থানিষৎস্থ চু।

গৃণস্থি সত্যকর্মাণং সত্যং মত্যেয়ু সামস্থ ॥" (ভারত ১২।৪৭।২৫) বাকল (দেশজ) বৰুল, বৃক্ষত্বক্।

বাকস (দেশজ) > বৃক্ষবিশেষ,বাসক গাছ (Justicia Adhatoda) ২ বাক্স।

বাকার (দেশজ) শশুভাণ্ডার।

বাকারকুৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°) বাকিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১৫৮)

বাকিনকায়নি, বাকিনি ( পুং ) বাকিনের গোত্রাপত্য।

বাকিনী (স্ত্রী) তম্বোক্ত দেবীভেদ। বাকিফ (ওয়াকিফ্) (আরবী) পারদর্শী। অভিজ্ঞ। বাকিফ দার (পারদী) কার্যাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

বাকি চহাল ( পারসী ) যিনি কার্যাবিশেষের সমস্ত বিষয়ই অব-গত আছেন।

বাকী (আরবী) > অবশিষ্ট। ২ উত্থানের বিপরীত পার্শস্থ গুহাবলী।

বাকুচিক। (জী) বাকুচী গাছ। (বৈছকনি॰)

বাকুচী (স্ত্রী) ৰাজীতি বা বায়্স্তং কুচতি সক্ষোচয়তি পূতি-

গদিখাৎ, কুচ-ক, গৌরাদিখাৎ ভীষ্। বৃক্ষবিশেষ। Psoratea corylifolia। চলিত হাকুচ, সোমরাজ। হিল্পী—বাব্চী, বুক্চী। মহারাষ্ট্র—বাউচী। কলিঙ্গ—বাউচিগে। বম্বে—বাংবচী। তামিল—বোগিবিউ,লু। সংস্কৃত পর্যায়—সোমরাজী, সোমবল্লী, স্ববল্লিকা, দিতা, দিতাবরী, চক্রলেখা, চক্রী, স্থপ্রভা, কুষ্ঠহন্ত্রী, পৃতিগন্ধা, বল্গুলা, চক্ররাজী, কালমেনী, অগ্জদোষাপহা, কামোজী, কান্তিদা, অবল্গুলা, চক্রপ্রভা, স্পর্ণিকা, শনিলেখা, ক্ষফলা, সোমা,পৃতিফলী, কালমেনিকা। বৈত্যক্ষতে গুণ—কটু, তিজু, উষ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, অগ্লোবা, বিম্নোম, কগ্রু ও থজ্জু—নাশক। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—মধুর, তিজু, কটুপাক, রসায়ন, বিষ্টম্ভ, কচিকর, শ্রেমা ও রক্তপিত্নাশক; কন্ধ্রু, ক্যু, ক্ষাস, কুষ্ঠ, মেহ, জর ও ক্মিনাশক। ইহার ফল পিত্বর্দ্ধক, কটু, কুষ্ঠ, কফ ও বায়্নাশক, কেশের হিতকর; ক্মি, খাস, কাস, শোথ, আম ও পাপুনিবারক। (ভাবপ্রও)

বাকুল ( ফ্রী ) বকুলভেদমিতি বকুল ( তভেদম্। পা ৪।৩।১২০ ) ইত্যণ্। বকুল ফল।

"বাকুলং মধুবং গ্রাহী দণ্ডস্থৈর্য্যকরং পরম্।" (রাজবল্লন্ড)
বাকেশপ্রাক (ক্লী) গলগুজন। কথোপকথন।
বাকেশপ্রাক্য (ক্লী) পরস্পরে কথাবার্ত্তা (Dialogue)।
বাকুলহ (পুং) বাচা কলহঃ। বাক্য দারা কলহ, বাক্যে ঝগড়া।
বাক্তা (স্ত্রী) প্রত্যুদ পক্ষিবিশেষ। (চরক হত্তহা প্রত্থা প্রত্তা বাক্তার (পুং) বাচি কোতুকবাক্যে কীর শুক ইব প্রিয়ন্তা ।
শ্রালক, শালা। (শক্রত্না )

বাকেলি [ লী ] (স্ত্রী ) বাচা কেলিঃ। বাক্য দারা কেলি, বাক্য দারা ক্রীড়া।

বাক্চক্ষুস্ (क्री) বাক্য ও চকু।

বাক্চপল (পুং) বাচা চপলঃ। বাক্য ছারা চপল, বাক্-চাপল্য, বছগছ বাদিতা, যাহারা অতিশয় মিথ্যা কথা কহে। শাস্ত্রে ইহা নিন্দনীয়। যত্ত্বপূর্বক বাক্চাপল্য পরিত্যাগ করা বিধেয়।

"ন পাণিপাদচপলো ন নেত্রচপলোহনুজুঃ।

ন ভাষাক্চপলদৈত্ব ন পরডোহকর্মধীঃ॥" (মহ ৪।১৭৭)

বাক্চাপাল্য (ক্লী) বাচা চাপলাং। বাক্যের চপলতা, বছগর্মবাদিতা।

বাক্তল (ক্নী) বাচা ছলম্। ২ বাক্য-ব্যাজ, বচন-বিঘাত, অর্থ-বিকলোপপত্তি দারা কথার ছল। ইহা তিবিধ—বাক্ছল, সামান্ত ছল, ও উপচার ছল,। [ছল শব্দ দেখ]

বাক্ছলাশ্রিত ( ত্রি ) যিনি প্রতি কথায় ছলপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। বাক্স্বচ্ (ক্নী) বাক্য ও স্বক্। (পা ধাষা> • ৬)
বাক্ স্থিম্ ক্না) বাজাধুর্য্য। বাক্যের তেজ।
বাক্পটু (ত্রি) বাচা পটু। বাক্যপ্রয়োগে দক্ষ, বাক্
কুশল, বাগ্মী।
বাক্পটুতা (স্ত্রী) বাক্পটু-ভাবে তল্টাপ্। বাক্পটুর ভাব
বা ধর্ম্ম, বাক্পটুস্থ।

বাক্পতি (পুং) বাচাং পতিঃ। ১ বৃহস্পতি। (শন্ধরত্না•)
২ বিষ্ণু। (হরিবংশ) (ত্রি) বাচাংপতিরিব পটুডাং। ৩উদাম-বচন।
(রায়মুকুট) ৪ অনবভোপমাদিপটু বচন। (ভরত) ৫ স্ববৃদ্ধি
দ্বারা বাক্যবাচক। (সারস্থলরী) ৬ পটুবচন। (পদার্থ
কৌমুদী) ৭ ব্যক্তবাক জন। (নীলকণ্ঠ)

'বাগ্মী বাগ্মির্বাবদূকো বাচো যুক্তিপটুস্তথা।

বাগীশো বাক্পতিশ্চেতি যড়েতে স্কুষ্ঠ বজর ॥' (শব্দরত্নাবলী)
বাক্পতিরাজ (পুং) স্থপ্রসিদ্ধ কবি হর্ষদেবের পুত্র। ইনি
রাজা যশোবর্শের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইরাছিলেন। গৌড়বধ
কাব্যরচনা করিয়া ইনি প্রথিতযশা হন। মহাকবি ভবভূতি
ইহার সমসাময়িক। (রাজতর° ৪।১৪৪) [ যশোবর্শা দেখ। ]
বাক্পতিরাজদেব, একজন কবি। দশরপাবলোকে ধনিক
ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। [ বাক্পতিরাজ দেখ। ]
বাক্পতীয় (ক্লী) বাক্পতিবির্চিত গ্রয়।(তৈত্তি°রা° ২।৭।৩)>)
বাক্পতা (ক্লী)বাক্পতিষ। (কাঠক ৩৭!২)
বাক্পথ (ত্রি)বাক্যকথনোপযোগী। বাক্যকথনের উপযুক্ত।
বাক্পা (ত্রি) বাক্পটু। (ঐতরেয়্রা° ২।২৭)
বাক্পারুষ্য (ক্লী) বাচা ক্রতং পাক্ষ্যং। অপ্রিয়্ন বাক্যোভ্রমণ, বাক্যের কঠোরতা, ইহা সপ্তপ্রকার বাসনের অন্তর্গত ব্যুদনবিশেষ।

"মৃগয়াক্ষাঃ স্ত্রিয়ঃ পানং বাক্পারুষার্থদ্যণে।
দণ্ডপারুষ্মিত্যেতজ্জেয়ং ব্যসনসপ্তক্ম্॥"( হেম )
ইহার লক্ষণ—
"দেশজাতিকুলাদীনামাক্রোশগুসমংযুত্ম্।
যদ্বচঃ প্রতিকূলার্থং বাক্পারুষ্যং তহুচ্যতে॥" ( যাজ্ঞবন্ধ্য )
'দেশাদীনাং আক্রোশগুসমংযুতং, উচ্চৈর্ভাষণং আক্রোশঃ
গুদ্ধমবৃত্তং বত্ত্রাযুক্তং যৎপ্রতিকূলার্থং উদ্বেগজননার্থং বাক্যং
তদ্বাক্পারুষ্যং কথাতে।' ( মিতাক্ষরা )

দেশ, জাতি ও কুলশীলাদির উল্লেখ করিয়া যে নিন্দনীয় বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে বাক্পাফ্রয় কহে, যাহাকে যে বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে, তাহাকে তানৃশ বাক্য প্রয়োগ করিলে বাক্পাফ্রয় হয়, চলিত কথায় গালি গালাজ করার নাম বাক্পাফ্রয়, এই বাক্পাফ্রয় ত্রিবিধ নিষ্ঠুর, অশ্লীল ও তীব্র। "নিষ্ঠুরাশ্লীলতীব্রস্বান্তদিপ ত্রিবিধং শ্বতম্। গৌরবাফুক্তমাত্রস্থ দণ্ডোহপি স্থাৎ ক্রমান্গুরু:॥ সাক্ষেপং নিষ্ঠুরং জ্বেরমশ্লীলং স্থঙ্গসংযুতম্। পতনীরৈক্সপাক্রোশৈন্তীব্রমাক্র্মনীষিণঃ॥" (মিতাক্ষরা)

বাক্পারুষ্য অপরাধ দণ্ডনীয়। কেহ অযথা ভাবে গালি গালাজ করিলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। যাজ্রবন্ধ্য বলিয়াছেন,—সত্য, অসত্য বা শ্লেষ যে কোন ভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণ ব্যক্তির প্রতি যদি ন্যুনাঙ্গ (হস্তাদিরছিত) বা ন্যুনেন্দ্রিয় (চক্ষুকর্ণাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে রাজা তাহার সার্দ্ধন্রয়োদশপণ দণ্ডবিধান করিবেন। মা, বা ভগিনী তুলিয়া গালি দিলে, তাহার বিংশতিপণ দণ্ড। আপনার অপেক্ষা নিরুষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালি গালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধন্ত; পরস্ত্রী এবং নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতিও উক্তপ্রকার গালি দিলে দিগুণ দণ্ড ষ্টবেন।

পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্নাবসিক্তাদি জাতি ইহাদিগের উচ্চতা নীচতারুসারে দণ্ড করনা করিয়া লইতে হইবে। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় গালি-গংলাজ করিলে তাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিপণ স্থলে শতপণ দণ্ড, বৈশ্য ঐরণ করিলে বৈশ্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার বিগুণ দণ্ড; এবং শূদ্র গালি গালাজ করিলে তাহার দণ্ড জিহ্বাছেদনাদি বিধেয়। নীচ বর্ণের প্রতি গালি দিলে অর্নার্ন্ধহানি ক্রমে দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিকে ঐরপ করিলে তাহার অর্ন্ধ, বৈশ্যের প্রতি ঐরপ করিলে তদর্ন্ধ, এবং শূদ্রের প্রতি ঐরপ আচরণ করিলে দাদশ্র পণ দণ্ড হইবে।

সমর্থ ব্যক্তি বাক্যদারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রীবা, নেত্র প্রভৃতি ছেদন করিব বলিয়া গালি দিলে তাহার শতপণ দণ্ড এবং অশক্ত ব্যক্তি ঐরপ বলিলে তাহার দশপণ দণ্ড হইবে। 'স্বরাপায়ী' ইত্যাদি পাতিত্যস্চক গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, শূদ্র্যাজী ইত্যাদি উপপাতকস্চক গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড, বেদত্রয়বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তম সাহস দণ্ড, জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড, এবং গ্রাম এবং দেশের উল্লেখ করিয়া গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। ( ষাক্রবন্ধ্যস' ২ অ • বাক্পারুষ্যপ্রত )

বাক্পুফা (স্ত্রী) রাজকন্তাভেদ। (রাজতর° ২০১১) বাক্পুজ্প (ক্লী) বাক্যরূপ পুপা। স্থভাষিত বাক্য।

্ শ্খিষিভিট্দিবতৈশ্চৈব বাক্পুল্পৈরর্জিতাং দেবীম্।" ( হরিবংশ) বাক্প্রলাপ (পুং) প্রকীয় চিন্তোভূত রচনা।
বাক্প্রবদিষু (পুং) বাক্য বলিতে ইচ্ছুক। কথনেচছু।
বাক্য বিদিষু (পুং) বাক্য বলিতে ইচ্ছুক। কথনেচছু।
বাক্য (ক্লী) উচাতে ইতি বচ-গাৎ (চজোঃকুমিণ্যতোঃ। পা
৭।৩।৫২) ইতি কুম্বং শন্দমজাম্বাৎ (বচোহশন্দমংজ্ঞায়াং
ইতি নিষেধো ন)। পদ সমুদ্দের নাম বাক্য। স্থপ্ ও
তিঙল্ভকে পদ কহে, 'স্থপ্তিঙল্ভং পদং' যে পদের অন্তে স্থপ্
ও তিঙ্ভ থাকে, শন্দের উত্তর 'স্থপ্' অর্থাৎ স্থ, ও প্রভৃতি
বিভক্তি, এবং ধাতুর উত্তর, তিপ্ তস্ প্রভৃতি বিভক্তি হয়, এই
স্থপ্ ও তিঙ্ভ হইয়া পদসমুদার বাক্যনামে অভিহিত
ইইয়া থাকিবে। সাহিত্য-দর্পণে ইহার লক্ষণ এইরপ
লিখিত আছে—

"বাক্যং স্যাদ্যোগ্যতাকাজ্জাসত্তিযুক্তঃ পদোচ্চরঃ। বাক্যোচ্চয়ো মহাবাক্যমিথং বাক্যং দ্বিধা মতম্॥" ( সাহিত্যদ• ২ পরি• )

যোগ্যতা, আকাজ্জা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহকে যাক্য কহে। যে পদে যোগ্যতা, আকাজ্জা ও আসত্তি নাই, তাহা যাক্যপদবাচ্য হইকে না। বাক্য ও মহাবাক্যভেদে ইহা হুই প্রকার। রামায়ণ, মহাভারত ও রঘুবংশ প্রভৃতি মহাবাক্য এবং কুদ্র কুদ্র পদসমূহ বাক্য। যথা 'শৃত্যং বাসগৃহং' ইত্যাদি একটী বাক্য, ইহা মহাবাক্য নহে।

কাহাকেও অপ্রিয় বাক্য বলিতে নাই।
"ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি নানৃতঞ্চ বদেৎ কচিৎ।
নাহিতং নাপ্রিয়ং বাক্যং ন স্তেনঃ স্যাৎ কদাচন॥"

( কুর্ম্মপু ৽ উপবি° ১৬ অ° )

কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না, কথন মিথ্যা কথা, অহিত বাক্য বা অপ্রিয় বাক্য বলিবে না। বৈষ্ণবমতে পাষণ্ড, কুকর্ম্ম-কারী, বামাচারী, পঞ্চরাত্র, এবং পাশুপত মতান্ত্রবত্তীকে বাক্য দ্বারা অর্চ্চনা করিতে নাই।

"পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বামাচারাংস্তথৈব চ।
পঞ্চরাত্রান্ পাশুপতান্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চয়েৎ ॥"
(কৌর্মু উপবি• ১৬ অ•)

শুভাগুভ বাক্য — যে বাক্য স্বৰ্গ বা অপবৰ্গ সিদ্ধির নিমিত্ত কথিত আর যে বাক্য শুনিলে ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গল হয়, তাহাকেই শুভবাক্য কহে। রাগ, দ্বেম, কাম, তৃষ্ণা প্রভৃতির বশে যে বাক্য কথিত হয়, যে বাক্য শ্রুত বা কথিত হইলে নিরয়ের কারণ হয়, তাহাকে অশুভবাক্য কহে। কথন এইরূপ অশুভবাক্য শুনিবে না বা বলিবে না। বাক্য বিশুদ্ধ, স্থমিষ্ট, মৃহ বা ললিত হইলে স্কুলর হয় না, যে বাক্য শুনিলে

অবিদ্যার নাশ হয়, সংসারক্রেশ দূরীভূত হয়, এবং যাহা শুনিলে পুণ্য হয়, তাহাই স্থন্দর বাক্য।\* বাক্যকর (পং) > দৃত। ( ত্রি ) ২ বচনভাষী। বাক্যকার (পুং) রচনাকার। বাক্যগভিত (ক্নী) বাক্যপূর্ণ। স্থন্দর পদাদি দারা বিরচিত। বাক্যগ্রহ (পুং) অর্থগ্রহণ। বাক্যতা (স্ত্রী) বাক্যের ভাব বা ধর্ম। বাক্যপুরণ ( क्री ) বাক্যের পূরণ। বাক্যপ্রচোদন (পুং) অন্তর্জাবাক্য। বাক্যপ্রচোদনাৎ ( অব্য ) আজ্ঞান্নসারে। বাক্যপ্রতোদ (পুং) কট্ ক্তি। পরুষ বা রুঢ়বাক্য। বাক্যপ্রলাপ (পুং) > অসম্বন্ধ বাক্য। ২ বাগ্মিজ। বাক্যপ্রসারিন (ত্রি) > বাচাল। ২ বাগ্বিস্তারকারী। ৩ বাগ্মী। বাক্যমালা ( স্ত্রী ) বাক্যলহরী। বাক্যসমূহ। বাক্যশেষ (পুং) ১ কথাবসান। ২ বাক্যের শেষ। বাক্যসংয্ম (পুং) বাক্সংয্ম, বাঙ্নিরোধ। বাক্যসংযোগ (পুং) বাক্যের মিলন। বাক্যযোজনা। বাক্যসন্ধার্ণ (পুং) বাক্যান্নতা। বাক্যস্বর (পুং) কথার আওয়াজ। বাক্যাধ্যাহার (পুং) কথায় তর্ক। বাক্যার্থ (পুং) কথার মর্ম। বাক্যার্থোপমা (জী) বাক্যার্থের সাদৃশ্য। বাক্যালস্কার (পুং) বাক্যের শোভা। বাক্যজ্ঞটা। বাক্র (ক্লী) সামভেদ। বাক্ত্র ( ফ্লী ) বক্র-যাঞ্। বক্রসম্বনীয়। বাক্ষ, আকাজ্ঞা। ভাদি পরবৈত্ব সক সেটু। লটু বাজ্ঞতি। नुष् व्यवाष्ट्री । ' এই शकू हे मिछ्। বাকসংয্ম (পুং) বাচঃ সংযমঃ। বাক্যের সংযম, অযথা বাক্যপ্রয়োগ না করা। বাকসঙ্গ (পুং) বাক্যগ্রহ।

"ষগাপবগদিদ্বার্থং ভাষিতং বং স্থাশভনম্।
বাক্যং মুনিববৈঃ শাবৈত্তবদ্ বিজ্ঞেয়ং স্থভাষিতম্ ॥
রাগদ্বেলান্তকোধ-কামতৃঞ্চানুসারি বং ।
বাক্যং নিরয়হেত্ত্বাৎ তদভাষিতম্চাতে ॥
সংস্কৃতেনাপি কিং তেন মৃত্না ললিতেন বা ।
ভাষিণারাগবাক্যেন সংসারয়েশহেত্না ॥
যৎশ্রুষা জায়তে পুণাং রাগাদীনাঞ্চ সংক্ষয়ঃ ।
বিস্কুমপি তদ্বাক্যং বিজ্ঞেয়মতি শোভনম্ ॥"

( অগ্নিপু • শুদ্ধিত্রত নামাধ্যার )

বাক্সা ( দেশজ ) বৃক্ষভেদ। ( Rottdællia glabra )। বাক্সিদ্ধ (क्री) সিদ্ধবাক্ ব্যক্তি। সাধু পুরুষগণ সাধারণতঃ বাকসিদ্ধ হন। তাঁহারা যাহাকে যাহা বলেন, ভাহাই ঘটিয়া থাকে। বাকস্তম্ভ (পুং) বাক্যস্তম্ভন। বাক্য রোধ করিয়া দেওয়া। বাখান (দেশজ) ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যা করা। বাখানি ( দেশজ ) গুণব্যাখ্যা। বাখার (দেশজ) শস্তভাগ্রার। বাখারি (দেশজ) > শামুথ, শযুক, জ্যোংড়া, ইহার চুণ হয়। ঐ চুণকে বাখারি চুণ কহে। উহা কলি দেওয়া কার্য্যে ও পান খাও-য়ার জন্ম ব্যবহৃত হয়। ২ বাঁশ খণ্ড করিয়া তাহার চাঁচা পাত। বাগপহারক (পুং) > পুন্তকচোর। ২ নিষিদ্ধবাক্য পাঠকারী। বাগর্থ (পুং) বাক্য ও অর্থ। মীমাংসামতে বাক্য ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধ। "বাগর্থাবিব সম্পূত্তো বাগর্ধপ্রতিপত্তয়ে।" (রঘু ১)১) বাগু (পারসী) > বাগান, উন্থান। ২ কৌশল। • স্কুবিধা। ৪ বাঘ। ৫ অশ্বরজ্জু। বাগ্ড়া (দেশজ) ব্যাঘাত। বাগ্বাগিচা (পার্সী) প্রমোদোঞ্চান ও বাগান। বাগতীত (পুং) অতীত বাকা। বাগস্ত (পুং) বাক্যের শেষ। বাগর (পুং) বাচা ইয়র্ত্তি গচ্ছতীতি ঋ-অচ্। ১ বারক। ২ শাণ। ৩ নির্ণয়। ৪ বাড়ব। ৫ বৃক। ৬ মুমুক্ছ। ৭ পণ্ডিত। ৮ পরিভ্যক্ত-ভয়, ভয়রহিত। (হেম) বাগসি (স্ত্রী) অসির স্থায় তীক্ষবাক্য। বাগা ( স্ত্রী ) বল্গা। বাগাচেরা (দেশজ) গুলভেদ। (Pisonia acaleata) বাগায়ন (পুং) ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌ°) বাগভম্বর (পুং) আড়ম্বরপূর্ণ বাক্য। বাগাৎ (পারসী) উত্থান। কুঞ্জবন। বাগান (পার্নী) উত্থান। বাগারু ( ত্রি ) বাচি আশাবাকো আরু কর্কট ইব মন্মচ্ছেদকতাৎ। আশাহন্তা, যে ব্যক্তি আশা দিয়া পরে তাহা করে না, তাহাকে বাগারু কহে। "আশাং বলবতীং দত্ত্বা যো হন্তি পিশুনো জনঃ। স জীবাসোহপি বাগারুক্র গোদাত্মন্ত দাতরি॥" ( শব্দমালা ) বাগাশনি (পুং) বৃদ্ধদেব। (শব্দরত্না৽) বাগাশীদত্ত (পুং) পাণিয়াল্লিখিত ব্যক্তিভেদ। (পা এ০৮৪) বাগিচা (পারসী) উত্থাম।

বাগিন্দু (পুং) প্রকাশের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩ পর্বা)

বাগী (দেশজ) কুক্রিয়াজনিত কুচকীতে ক্ষোটকভেদ। বাদীশ (পুং) বাচামীশঃ। > বৃহস্পতি। (শব্দরত্না•) ২ বন্ধা। "বাগীশং বাগ্ভির্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে।" ( কুমার ২।৩ ) ( ত্রি ) ৩ বাক্পতি, ভাল বক্তা, বাগ্মী। "নিত্যানৰূপ্ৰমুদিতা বাগীশা ৰীভমৎসরাঃ।" (ভারত ১০।৭।৪১) বাগীশ্ত সায়সিদ্ধাঞ্জনরচয়িতা। বাগীশতীর্থ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবধর্মাচার্য্য। কবীক্রতীর্থের পর মঠের অধিকারী হন। পূর্বনাম রঙ্গাচার্য্য হা রবুনাথাচার্য্য। ১৩৪৪ খুষ্টাব্দে মৃত্যু। স্মৃত্যর্থসাগরে তাঁহার ধর্মব্যাখ্যা কীর্ত্তিত আছে। বাগীশত্ব (ক্নী) বাগীশস্ত ভাবঃ ত্ব। বাক্পতির ভাব বা ধর্ম, উত্তম বাক্য। বাগীশভট্ট, দশলকারমঞ্জরী ও মঙ্গলবাদরচয়িতা। বাগীশা ( স্ত্রী ) বাচামীশা। সরস্বতী। "বাগীশা ষশু বদনে লক্ষীর্যস্ত চ বক্ষসি। যন্তাতে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥" (ভাগবভটীকার স্বামী ১/১/১) বাগীশ্বর (পুং) বাচামীশ্বর ইব। ১ মঞ্লোষ। ২ জৈনবিশেষ। ( ত্রিকা° ) ৩ বুহম্পতি। ৪ ব্রহ্মা। (ত্রি) েবাকপতি, ভাল বক্তা। "কজামলকচূর্ণং বৈ মধুতৈলসমন্বিতম্। জগ্ধ ৷ মাসং যুবা স্থাচ্চ নরো বাগীশ্বরো ভবেৎ ॥"(গরুড়পু৽১৯৬অ৽) বাগীশ্বর, ১ মানমনোহরপ্রণেতা। ২ মন্থের সমসাময়িক একজন কবি। ৩ একজন বৈত্তকগ্রন্থরচয়িতা। বাগীশ্বরকীর্ত্তি (পুং) আচার্যাভেদ। বাগীশ্বর ভট্ট, কাব্যপ্রদীপোদ্যোতপ্রণেতা। বাগীখুরী (স্ত্রী) বাচামীখরী। সরস্বতী। (ত্রিকা৽) বাগীশ্বরী দত্ত, পারস্বরগৃহস্তব্যাখ্যা-রচম্বিতা। वां १३ ( क्री ) नमीरजम। বাগুজা ( দেশজ ) গুলভেদ। ( Solamum spirale ) বাগুজী ( স্ত্রী ) সোমরাজী, বাকুচী। ( অমর ) "वर्षारमवी कक्टरक्षन वाजिना वा छकीः शिरवर। ক্ষীরভোজী দ্বিসপ্তাহাৎ কুষ্ঠরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥" ( চক্রপাণিসংগ্রহ কুষ্ঠাধি ) বাগুঞ্জার (পুং) মৎশুবিশেষ। ( স্লুক্রত) বাপ্তণ (পুং) কর্মারন্ধ, কামরান্ধা। (চলিত) ২ বেগুণ। বাগুত্রর ( ফ্লী ) বক্তৃতা ও উত্তর। বাগুন (দেশজ) বার্তাকু, বেগুন। বাগুনিয়া (দেশজ) বেগুণ বর্ণজ।

বাগুর, ( গুং ) একজন প্রাচীন কবি।

বাগুর। (স্ত্রী) বাতীতি বা গতিবন্ধনয়োঃ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ইতি উরচ্প্রতায়েন গুগাগমেন চ সাধুঃ। মৃগবন্ধনার্থ জালবিশেষ, হরিণ ধরা ফাঁদ।

"খানঃ খন্রা বনে তিমিংস্তস্ত বর্ম্ম বাগুরাঃ।"(কথাসরিৎসা ০২১।১৬) বাগুরি (পুং) একজন প্রাসিদ্ধ শিল্পবিৎ।

বাগুরিক (পুং) বাগুরয়া চরতীতি বাগুরা (চরতি। পা ৪।৪।৮) ইতি ঠক্। বাাধ, যে বাগুরা দ্বারা মৃগাদিকে বন্ধন করে। (অমর) বাগুলি (পুং) পটি।

বাগুলিক ( ত্রি ) রাজাদিগের তামূলদাতা। ( হারাবলী )

বাগুশ (পুং) মংশুভেদ, বাগুজ্ঞাল মংশু। (বৈগুক্নি৽)

বাগুদ (পুং) মংস্তভেদ।

বাগুষভ (পুং) প্রকৃষ্ট বক্তা। বিজ্ঞ বাগ্মী।

বারে ( দেশজ ) > স্থবিধার। ২ দিকে, পার্ষে।

বাগোবাগো (দেশজ) > এদিক্ ওদিক্। ২ উভয় পাখে।

বাব্যোয়ান (পুং) জনপদভেদ। (ক্ষিতীশ° ৮।১৯)

বাগ্ত্ত্ব। পুং) > বাক্যফল। ২ অর্হণ্ডেদ।

বাগ গুদ (পুং) বাচা গোদতে ক্রীড়তীবেতি গুদ-ক্রীড়ারাং ক। পক্ষিবিশেষ। (ব্রিকা॰) মন্তে লিখিত আছে, গুড় চুরি করিলে পরে এই পক্ষিরূপে জন্ম হয়।

"কৌষেয়ং তিত্তিরিহ্ব স্বা কোমং হৃত্বা তু দুর্হু র:।

কার্পাসভাগুবং ক্রোঞ্চো গোধা গাং বাগ্গুদো গুড়ম্ ॥"(মমু১২।৬৪)

বাগ্গুলি (পুং)বাচা শুড়তি রক্ষতীতি গুড় (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্, স চ কিৎ। তাম্পূলী, রাজাদিগের তাম্পুলদাতা। (শব্দমালা)

বাগ্গুলিক (পুং) বাগ্গুলি-সার্থে কন্। তামূলদ, তামূল-দাতা। (শক্ষালা)

বাগ্জাল (ক্লী) বাগেব জালমিতি রূপককর্মধা°। ১ বাক্যরূপ জাল। ২ বাক্সমূহ।

বাগৃহস্তবৎ ( তি ) বাকা ও হস্তযুক্ত।

বাগ্ড়ম্বর ( পুং ) বাক্যচ্চটা।

বাগ ড়া (দেশজ) > বিবাদ, কলহ। ২ প্রতিবন্ধক।

বাগ ড়াটিয়া ( দেশজ ) প্রতিবন্ধকতাচরণকারী।

বাগ্ডোর ( দেশজ ) ঘোড়ার মুখের সাজে যে দড়ি বাঁধা যায়।

বাগ্দ্ও (পুং) বাগেব দণ্ডঃ। বাক্যরূপ দণ্ড, বাক্য দারা তিরস্কার করা। প্রথমে অপরাধ করিলে বাগ্দণ্ড করিবে, অপরাধীকে বাক্যদারা ভর্ৎসনা করিয়া বলিবে, পুনর্কার এই-রূপ করিও না।

"বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্যাদ্ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরম্। তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্ত বধদণ্ডমতঃ প্রম্॥" ( মনু ৮।১২৯ ) 'বাগ্দণ্ডং স বাচা নির্ভৎর্ততে ন সাধুক্তবানসি মা পুনরেবং কার্যঃ' (মেধাতিথি )

বাগ্দত্ত ( ত্রি ) বাচা দত্তঃ। বাক্য দারা দত্ত। যাহা কথায় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু কার্য্যতঃ দেওয়া হয় নাই।

বাগ্দ্তা (স্ত্রী) বাচা দত্তা। বাক্য দারা দত্ত। কন্তা, বিবাহের
পূর্ব্বে কন্তার বাগ্দান করা হয়, তাই কন্তাকে বাগ্দতা
কহে। আজকাল বাগ্দান-প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই, বর্ত্তমান
সময়ে বিবাহের যে দিনাবধারণ বা পাকা দেখা হইয়া থাকে,
তাহা এই বাগ্দানের তুল্য।

বাগ্দরিদ্র ( a ) বাচি দরিদ্র ইব। মিতভাষী, পর্য্যার— বাগ্য। (শব্দরত্না )

বাগ্দল (ক্লী) বাচাং দলমিব। ওষ্ঠাধর। (ত্রি)

বাগ্দান (ক্লী) বাচাং দানং। বাক্যদান, অদত্তা ক্সার বিবাহে কথা দেওয়া, বিবাহ-স্থিরীকরণ।

> "ততো বাগ্দানপর্য্যন্তং যাবদেকাহমেব হি। অতঃপরং প্রবৃদ্ধানাং ত্রিরাত্রমিতি নিশ্চয়ং॥ বাগ্দানে তু ক্বতে তত্র জ্ঞেরঞ্চোভয়তস্ত্র্যহম্। পিতৃর্বর্ন্থ ততো দত্তানাং ভর্ত্ত্রেব হি॥"

> > (মন্ত্রীকার কুলুক ৫।৭২)

বাগ্দানের পূর্ব্বে কন্সার মৃত্যু হইলে সকল বর্ণের এক দিন আশোচ হয়, কিন্তু বাগ্দানের পর উভয় কুলে অর্থাৎ পিতৃ ও ভর্তুকুলে তিন দিন আশোচ হইবে। কিন্তু এইক্ষণ বাগ্দান না থাকায় বিবাহের পূর্ব্ব পর্যান্ত কন্সামরণে একদিন আশোচ হইয়া থাকে।

বাগ্তুষ্ট (ত্রি) বাচা শুদ্ধেংপি বস্তুনি অশুদ্ধরূপত্বপূর্বাকোন গ্রন্থ:। বাক্য দারা দোষযুক্ত। > পরুষভাষী। ২ অভিশপ্ত। মন্মভাষ্যকার মেধাতিথির মতে পরুষ ও মিথ্যাবাদীকে বাগ্রুপ্ট কহে।

"ভূতকাধ্যাপকো য\*চ ভূতকাধ্যাপিতস্তথা। শূদ্রশিয়ো গুরুই\*চব বাগ হুষ্টঃ কুপ্তগোলকো॥"

(মন্থ ৩)৫৬)

'বাগ্ছন্টঃ পরুষভাষী, অভিশপ্ত ইত্যন্তে' (কুলুক্) 'বাচা ছন্টঃ পরুষানৃতভাষী' (মেধাতিথি) আদ্ধকর্মে বাগ্ছন্ট ব্রাহ্মণ বর্জনীয়।

"বাগ্ভাবহৃষ্টাশ্চ তথা হৃষ্টেশ্চোপহতাস্তথা।

বাসসা চাবধৃতানি বৰ্জ্জানি শ্ৰাদ্ধকৰ্মণি ॥" ( শ্ৰাদ্ধতত্ত্ব )

প্রায়শ্চিন্তবিবেকে লিখিত আছে যে, বাগ্তুষ্ট ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিতে নাই। অন্নভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিন্ত করিতে হয়। হঠাৎ থাইয়া ফেলিলে ত্রিরাত্র উপবাস এবং অভ্যাদে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ ভক্ষণ করিলে ছাদশ পণ দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"বাগ হুইং ভাবহুষ্টঞ্চ ভাজনে ভাবদ্যিতে। ভূক্ত্বানং বান্ধণঃ পশ্চাৎ ত্রিরাত্রস্ক ব্রতী ভবেৎ॥ এতদভাবে ব্রতী—যাবকেন তত্র দ্বাদশ পণাদেরাঃ"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

বাগ্দেবতা (স্ত্রী) বাচাং দেবতা। ১ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ২ সরস্বতী।

"মুদ্রামক্ষগুণং স্থধাঢ্যকলসং বিত্যাঞ্চ হস্তাযুক্তি-

বিভাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্দেবতামাশ্রয়ে ॥" (তন্ত্রসার) বাগ্দেবী (ন্ত্রী) বাচাং দেবী। সরস্বতী। (ত্রিকা০)

বাগু দেবীকুল (ক্লী) বিজ্ঞান, বিল্লা ও বাগিতা।

বাগ্দৈবত্য ( ত্রি ) বাগ্দেবতাক, বাগ্দেবতাসম্বন্ধীয়, বাগ্-দেবতার উদ্দেশে যাহা রুত।

"বাগ দৈবতা কর্ন্ডিয়জেরংস্তে সরস্বতীম্।

অনৃতবৈশ্বনসম্ভশ্ন কুর্ব্বাণা নিষ্কৃতং পরাম্ ." ( মন্থ ৮।১০৫ )

বাগ দোষ (পুং) > বাক্যের দোষ। ২ ব্যাকরণবিরুদ্ধ পদপ্রয়োগ। ৩ নিন্দা বা অপমানস্থানক বাক্যকথন।

বাগ্ছার (ক্লী) বাগেব ছারং। বাক্যরূপ ছার, বাক্যরূপ প্রবেশপথ।

"অথবা কৃতবাগ্ দারে বংশেংস্মিন্ পূর্ব্বস্রিভিঃ।

মণৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে স্থ্রস্থেবান্তি মে গতিঃ॥" ( রবু ১।৪ )

বাগ ্বলি (পুং) একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত।

বাগ্ভট, ১ রাজা মালবেক্রের মন্ত্রী। ২ নিঘণ্টু নামক বৈদিক গ্রন্থরচয়িতা। ৩ একজন জৈন পণ্ডিত, নেমিকুমারের পুত্র। ইনি অলঙ্কারতিলক, ছন্দোমুশাসন ও টীকা, বাগ্ভটালঙ্কার ও শৃঙ্গারতিলক নামক কাব্যপ্রণেতা। ৪ অপ্তাঙ্গভ্জারসংহিতা নামক বৈদ্যক গ্রন্থরচয়িতা। ইহার পিতার নাম সিংহগুপ্ত ও পিতামহের নাম বাগ্ভট। ৫ পদার্থচক্রিকা, ভাবপ্রকাশ, রসরত্বসমুচ্চয় ও শাস্ত্রদর্শণ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণতা।

বাগ্ভট্ট (পুং) [ বাগ্ভট দেখ।]

বাগ ভূৎ ( ত্রি ) বাক্যপোষণকারী। বাক্পটু।

বাগ মূল ( ত্রি ) যাহার বাক্যের মূল আছে।

বাগ্মায়ন (পুং) বাগ্মিনো গোত্রাপত্যং (অশ্বাদিত্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ইতি ফঞ্। বাগ্মীর গোত্রাপত্য।

বাগ্মিতা[ত্ব] (স্ত্রী) বাগ্মিনো ভাবঃ। বাগ্মিত্ব, বাগ্মীর ভাব বা ধর্মা, উত্তমরূপ বলিবার শক্তি।

বাগ্মিন্ ( ত্রি ) প্রশস্তা বাগস্তাস্থেতি (বাচো গ্মিনিঃ। পা বাহাসহঃ) ইতি গ্মিনিঃ। বক্তা, স্মন্ত্র্যুবকা। "ৰাগ্মী প্ৰগল্ভঃ স্থৃতিমান্ত্ৰা বলবান্ বণী।"

( কামন্দকীয় নীতিসার ৪।১৫)

২ পটু। (পুং) প্রশন্তা বাগস্তান্তেতি গ্রিনি। ৩ সুরাচার্য্য,

বৃহস্পতি। ৪ পুরুবংশীর মনস্থার পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৭)

বাগ্য (ত্রি) বাচং পরিমিতং বাক্যং যাতি গছতীতি যা-ক।
> বাক্দরিত্র, পরিমিতভাষী। (শন্দমালা) ২ নির্কেদ।
ত কল্য। (অজয়)

বাগ্যত ( ত্রি ) বাচি বাক্যে যতঃ সংযতঃ। বাক্যসংযত। বাক্যসংযত।

"প্রত্যেকং নিয়তং কালমাত্মনো ব্রতমাদিশেৎ। প্রোয়শ্চিত্তমুপাদীনো বাগ্যতন্ত্রিষবনং স্পু শেৎ॥

( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব )

বাগ্যমন (क्री) ৰাচাং যমনং। বাক্যের সংযম।

( কাত্যা৽ শ্রোত৽ ৩৷১২৷১৭ )

বাগ্যাম ( ত্রি ) বাগ্যত, বাক্যসংযমকারী।

বাগ্বজ্র (ক্লী) বাগেব বজ্ঞং। বাক্যরূপ বজ্ঞ, অতিশয় কঠোর

বাকা। ( ত্রি ) কঠোর বাক্যপ্রয়োগকারী। (ভাগবত ৪।১৩।১৯)

বাগ্বট (পুং) গ্রন্থকারভেদ।

বাগ্বৎ ( ত্রি ) বাক্যসদৃশ। কথানুযায়ী। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৭)

বাগ্বাদ (পুং) পাণিয়াক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ভাতা১০৯)

বাখাদিনী (স্ত্রী) সরস্বতী দেবী।

বাগ্বিদ্ (ত্রি) বাগা। স্থভাষক। "তপঃস্বাধ্যায়নিরতং তপস্বী বাগ্বিদাং বরম।" (রামা" ১।১।১)

বাগ্মিদগ্ধ (ত্রি) বাচা বিদগ্ধঃ। > বাক্চতুর, বাক্য পণ্ডিত, যিনি বাক্যপ্রয়োগকুশল। > ২ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত। স্তিয়াং টাপ্। বাগ্মিদগ্ধা == বাক্চতুরা।

বাগ্বিধেয় ( ত্রি ) বাচো বিধেয়ন্। পুস্তক বিনা পাঠযোগ্য গাতব্য। বাগ্বিন (ত্রি) বাক্যযুক্ত।

'বাগীব মন্ত্রং প্র ভরস্ব বাচম্।' ( অথ° ৫।২০।১১ )

বাগ্বিপ্রহেষ ( ক্লী ) বেদপাঠকালীন মুখনিঃস্বত জলবিন্দু (খুতু)।

বাগ্বিস্মর্গ (পুং ) বাক্যত্যাগ। কথা বন্ধ করা।

বাশ্বিসর্জন (क्री) বাশ্বিসর্গ।

বাগ্বীর্ঘ্য ( ত্রি ) ওজস্বী। বাক্যের গান্তীর্ঘ্য বা তেজঃ।

বাঘ (দেশজ) ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র শব্দের অপভংশ।

বাঘ্আঁকড়া (দেশজ) গুলভেদ (Allangium hexapetalum)৷

বাঘ্ আঁচড়া ( দেশজ ) গুলভেদ। শিষীভেদ, এক প্রকার শিম্, বাক্সাচড়া শিম, এই শিমের গায় ছড়া ছড়া দাগ থাকে।

[ প্রর্গে বাঘআঁচড়া দেখ। ]

বাঘড় শা ( দেশজ ) একজাতীয় বড় মশক।
বাঘৎ (পুং ) > পুরোহিত। ২ ঋতিজ্। (নিঘণ্টু ৩০১৮)
ত মেধাবী। (নিঘণ্টু ৩০১৫) ৪ বাহক, অশ্ব। (সায়ণ)
বাঘনখো শিম (দেশজ) শিশ্বিভেদ।
বাঘেল্ল (ক্লী) রাজবংশভেদ। বাঘেলরাজবংশ।
বিষেধ্য দেখ।

বাঙ্ক (পুং) সমুদ্র। ( ত্রিকা°)
বাঙ্গজ, বঙ্গরাজ। (পা ৪।১।১৭০)
বাঙ্গক ( ত্রি ) বঙ্গরাজপুত্র। (পা ৪।৩)১০০)
বাঙ্গারি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)
বাঙ্গালা,—বঙ্গদেশ, খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দে উৎকীর্ণ রাজেন্দ্র
চোলের শিলালিপিতে এই শব্দের 'বঙ্গাল' নামে প্রথম উল্লেখ
দৃষ্ট হয়। [বঙ্গদেশ, বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালাসাহিত্য শব্দে
বিস্তৃত বিবরণ দুষ্টব্য।]

বাঙ্গালা ভাষা, যে ভাষার বাঙ্গালার অধিবাসী কথা কহিয়া থাকে, তাহাই বাঙ্গালাভাষা। এই ভাষাকে লিখিত ও কথিত এই হুইভাগে প্রধানতঃ ভাগ করা যাইতে পারে। অবশ্র প্রাদেশিক হিসাবে ধরিলে কথিত ভাষাকেও নানা শাথাপ্রশাথার বিভক্ত করা যায়। দেশভেদে কথিত ভাষার মধ্যে অল্লাধিক পার্থক্য লক্ষিত হুইলেও কথিত ভাষা যে সর্ব্বসাধারণের স্থাবিধার্থ সময়ে সময়ে সংশোধিত ও সংস্কৃত হইয়া লিখিত ভাষার আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা সকলেই স্থীকার করিবন। কিরপে বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইল, তাহাই এখানে সংক্ষেপে বলিব।

### বঙ্গভাষার আদি-নির্ণয়।

বর্ণলিপি শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে, প্রায় আড়াই হাজার বংসর হইতে চলিল, বুদ্দদেবের সময়ে বঙ্গলিপি নামে একটা স্বতন্ত্র লিপি প্রচলিত ছিল। যখন বঙ্গলিপির স্থাষ্ট হইয়াছিল, সে সময়ে স্বতন্ত্র বঙ্গভাষার প্রচলন থাকা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু তথনকার বঙ্গভাষা কিরূপ ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানিবার উপায় নাই।

আমরা পাণিনি-ব্যাকরণ হইতে জানিতে পারি যে, পাণিনির পূর্ব্বে সংস্কৃত ভাষাই কথিত ভাষারপে প্রচলিত ছিল। তাঁহার সময়ও প্রাদেশিক ভাষার মধ্যে কিছু ইতরবিশেষ ছিল। সেই স্ক্রপ্রাচীনকালে প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার সহিত দেশী ভাষাও মিশিতেছিল। সেই বিভিন্ন দেশপ্রচলিত ভাষাই আদিপ্রাক্তভাষা। কেদারভট্ট ও মলয়গিরি লিথিয়াছেন যে, "ভগবান্ পাণিনি প্রাক্ততের লক্ষণও প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা সংস্কৃত হইতে ভিন্ন। (ইহাতে) দীর্ঘাক্ষর কোথাও কোথাও হ্লম্ব হইরা

থাকে।'\* এই প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, পাণিনির সময়ে প্রাকৃত একটী স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়াই গণ্য ছিল। কিন্তু এই ভাষা লিখিত ভাষারূপে গণ্য না থাকায় সে সময়ে পুষ্টিলাভ করিতে পারে নাই। পাণিনির সময়ে 'প্রাক্বত' প্রচলিত থাকিলেও তাহা আর্য্যসাধারণের স্বীরুত ভাষা বলিয়া গণ্য হয় নাই। কারণ পাণিনি নিজ অষ্টাধ্যায়ীতে 'ছান্দদ' ও 'ভাষা' এই চুই শন্দ দ্বারা 'বৈদিক' ও তাঁহার সময়ে প্রচলিত 'লৌকিক সংস্কৃত' ভাষারই উল্লেখ করিয়াছেন। স্থতরাং তাঁহার সময়েও সংস্কৃত-যুগ চলিতে-ছিল। কতদিন এই সংস্কৃত যুগ চলিয়াছিল, তাহা নিঃশংসয়-রূপে এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি, বুদ্ধদেবের সময়ে অর্থাৎ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সংস্কৃত সাধারণের কথিত ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না। এ সময়ে মধ্যবিত্ত সাধারণে যে ভাষা বুঝিত, তাহা 'গাথা' নামে ধরা হয়। এখন এই ভাষাকে সংস্কৃত বলিয়া ঠিক গ্রহণ করা যায় না। এই ভাষার রীতি সংস্কৃত ব্যাকরণসঙ্গত নহে, অথচ তাহাকে আমরা ভাঙ্গা সংস্কৃত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও মধ্যবিত্তদিগের নিকট গাথাই চলিত ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল। সম্রাট্ অশোকের তংকালপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষায় যে সকল অনুশাসন বাহির হইয়াছে, তাহা গাথার কিছু পরবত্তী ও পালি ভাষার পূর্বতন প্রাকৃত বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধ ও জৈনদিগের স্থপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থের তাষা আলোচনা করিলেও আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, সেই প্রাচীন গাথা হুইতেই পালী, মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষা পরিপুষ্ট হুইয়াছে।

বরক্রচি প্রভৃতি বৈয়াকরণদিগের মতে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী এগুলি প্রাকৃত ভাষারই প্রকারভেদ। [প্রাকৃত দেখ।]

় পূর্বেই বলিয়াছি,—ভারতে প্রাক্ত ভাষা অতি পূর্বকাল হইতেই কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, দেশভেদে সেই প্রাক্ত তেরও অরবিস্তর প্রভেদ ছিল। কিন্তু যথন সেই প্রাক্ত লিখিত ভাষারূপে ব্যবহারের উপযোগী হইল, তথন আবশুক মত সংস্কারেরও প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সংস্কৃত প্রাকৃত ভাষাই পালি, মাগধী বা অর্দ্ধমাগধীরূপে প্রথম লিখিত ভাষার স্থান অধিকার করিল।

কেদারভট্টের উক্তি এই—

<sup>় &</sup>quot;পাণিনির্ভগবান্ প্রাকৃতলক্ষণমপি বক্তি সংস্কৃতাদক্তং দীর্ঘাকরঞ্চ কুত্র-চিদেকাং মাত্রামুপৈতি।"

গৌডপ্রাকৃতের উৎপত্তি।

প্রাক্তর ব্যাকরণ অন্থসারে প্রাক্ত ভাষা প্রধানতঃ সংস্কৃতভব, সংস্কৃতসম ও দেশী এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীত্রমের মধ্যে পালিকে "তৎসম" এবং অর্দ্ধমাগধীকে "তত্তব" শ্রেণীমধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে উক্ত উভয় প্রাকৃত ভাষার প্রভাবে বিভিন্ন স্থানের লিখিত প্রাকৃতভাষার পৃষ্টি হইল। ভরতের মতে,—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র এই চারিটী ভাষা। চণ্ডাচার্য্য তাঁহার "প্রাকৃত-লক্ষণে" প্রাকৃতভাষাকে প্রাকৃত, মাগধী, পৈশাচী ও অপশ্রংশ এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বরক্তির প্রাকৃতপ্রকাশে লিখিত প্রাকৃত মাগধী, শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, ও পেশাচী এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

হেমচন্দ্রাচার্য্য তাঁহার প্রাকৃত ব্যাকরণে অন্ধর্মাগধীকে "আর্য-প্রাকৃত" মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। (২০০) আবার চণ্ডাচার্য্যের মত ধরিলে অন্ধর্মাগধী, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনীর প্রাচীনরপই আর্যপ্রাকৃত বলিয়া গণ্য হইতে পারে; কিন্তু প্রাকৃতচন্দ্রিকাকার রুষ্ণণণ্ডিত আর্যপ্রাকৃতকে স্বতন্ত্র বলিয়াই নির্দেশ করিয়া-ছেন। তাঁহার মতে আর্য, মাগধী, শৌরসেনী, পৈশাচী, চলিকাপৈশাচী ও অপভ্রংশ এই ছয় প্রকার মূল প্রাকৃত।\*

ঐ সকল প্রাক্তবের প্রচার যথন ভারতব্যাপী হইয়া পড়িল, তথন আবার ভারতের নানা স্থানের প্রচলিত প্রাক্ত ক্রমে প্রাক্তবের আদর্শেও দেশী শব্দের মিশ্রণে লিখিত প্রাক্ত মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। এইরূপে খৃষ্টীয় ৯ম ও ১০ম শতাবে আমরা বহুতর প্রাক্ত ভাষার উল্লেখ পাই।

খুষ্টীয় ১২শ শতাবদ প্রাক্তচন্দ্রিকায় ক্রমণণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী, অবস্তী, শৌরসেনী, অর্জমাগধী, বাহ্লীকী, মাগধী, শকারী, আভীর, চাণ্ডাল, শাবর, ব্রাচণ্ড, লাট, বৈদর্ভ, উপনাগর, নাগর, বার্ব্বর, আবস্তা, পাঞ্চাল, টাক্ক, মালব, কেকয়, গৌড়, উদ্রু, দৈব, পাশ্চাত্য, পাঞ্ডা, কৌস্তল, সেংহল, কালিম্ব, প্রাচ্য, কর্ণাট, কাঞ্চা, জাবিড়, গৌর্জর, এই ০৪টী ভিন্ন দেশ-প্রচলিত প্রাকৃত ভাষা; এ ছাড়া বৈড়ালাদি ২৭টী অপত্রংশ প্রাকৃত্ত প্রচলিত ছিল। ক্রম্বপণ্ডিতের মতে,—উক্ত প্রাকৃত-ভাষাসমূহের মধ্যে কাঞ্চীদেশীয়, পাঞ্চা, পাঞ্চাল, গৌড়, মাগধ, ব্রাচণ্ড, দাক্ষিণাত্য, শৌরসেনী, কৈকয়, শাবর, ও জাবিড়, এই ১১টী পৈশাচী হইতে উভত। †

প্রাক্ত-চন্দ্রিকার প্রমাণে আমরা বেশ বুরিতেছি যে,
যথন খুষ্টীয় ১২শ শতালে ঐ সকল প্রাক্ত ভাষা ব্যাকরণ
মধ্যে স্থান পাইয়াছে, তথন তাহার বহুপূর্কেই ঐ সকল ভাষা
লিখিত ভাষা বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত
প্রমাণ হইতে আমরা আরও বুরিতেছি যে, খুষ্টীয় ১২শ শতালের
পূর্কেই আমাদের গৌড়-মাগধভাষা লিখিত-প্রাক্ত মধ্যে এবং
পৈশাচী ভাষা হইতে উৎপন্ন বলিয়া পণ্ডিতসমাজে গণ্য হইয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে যে, গোড়ভাষাকে 'পিশাচজা' বলিবার কারণ কি প

খাংগদের ঐতরেয় আরণ্যকে 'বয়ঃ, বঙ্গ ও বগধের' উল্লেখ আছে। আনন্দতীর্থ তাঁহার ভাষ্যটীকায় পিশাচ রাক্ষ্য এইরূপ ব্যাথা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যবস্থত প্রাক্ষতভাষাই বছপরে বৈদিকবিপ্রদিগের নিকট হয়ত পৈশাচীনামে গণ্য হইয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী কালে আর্য্যসংস্রবে এখানকার স্থানীয় ভাষা পরিপৃষ্ট হইলেও পূর্ব্বভাষার প্রভাব এককালে বিদ্রিত হয় নাই। এই কারণেই খুষ্ঠীয় ১২শ শতাবে শেষকৃষ্ণপিণ্ডিত পূর্ব্বাচার্য্য-গণের দোহাই দিয়া গোড়মাগধভাষাকে আর্ধ বা মূল পৈশাচী হইতে জাত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

পৈশাচী প্রাকৃতের লক্ষণ কি ?

"গৈশাচিক্যাং রণয়োর্লনো।" ( চণ্ডের প্রাকৃতলক্ষণ ৩৩৮ ) পৈশাচিকী-ভাষায় র ও ণ স্থানে ল ও ন হয়।

পৈশাচীর বিশেষত্ব দেখাইবার জন্ম বরক্ষতিও স্থ্র করিয়াছেন,—"ণোঃ নঃ" (১০।৫) অর্থাৎ মুর্দ্ধন্থ 'ণ' স্থানে দস্ত্য 'ন' হয়।

গৌড়ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ ধরিলে মূর্দ্ধন্য 'ণ'এর প্রয়োগ নাই বলিলেই হয়। বঙ্গদেশীয় নিমশ্রেণীর লোক আজও 'র' স্থানে 'ল' উচ্চারণ করিয়া থাকে। যেমন 'করিলাম' স্থানে 'কল্লাম'। অবশ্র 'র' গৌড়ের লিখিত ভাষায় বহুদিন হইতে স্থানলাভ করিলেও 'ণ' বহুদিন প্রবেশাধিকার পায় নাই। ১০০৯ সনের হস্তলিখিত চণ্ডীদাসের একখানি পদাবলীতে বহুদিন হইল এরূপ দৃষ্টাস্ত লক্ষ্য করিয়াছি।।

আর একটা বিশেষলক্ষণ—'রশ্বাণাং সঃ।' চণ্ডপ্রাক্কত্তা১৮)
রেফযুক্ত শ ও ব এবং থালি 'শ' ও 'ষ' স্থানে সর্বত্তি দস্তা 'স'
প্রযুক্ত হয়। যেমন শীর্ষ = সীস, আমিষ = আমিস।

বাস্তবিক গৌড়-বঙ্গবাসীর প্রকৃত উচ্চারণ ধরিলে মুর্দ্ধণ্য 'ষ'

বিশ্বকোষ—বঙ্গদেশ শব্দ ৪০> পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রন্তব্য।

<sup>🕇</sup> সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৫ম ভাগ ১৭৯-১৮৪ পৃঃ।

ও তালব্য 'শ' স্থানে আজও সর্বাত্ত দস্ত্য সকারের উচ্চারণ শ্রুত হয়।

আর একটী বিশেষত্ব এই—'য়স্ত জঃ' (চণ্ড ৩)১৫) অর্থাৎ "য়" স্থানে সর্বত্ত 'জ' হয়। যেমন 'য়াত্রা'—জাত্তা।

বাস্তবিক গোড়বঙ্গে 'শ্ন' বর্ণের প্রক্বন্ত উচ্চারণ প্রচলিত নাই, সর্ব্বত্রই 'শ্ন' 'জ' রূপেই উচ্চারিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপণ্ডিত প্রান্ত নর্মপত বর্ম পূর্বের কেন যে গৌড়-ভাষাকে পিশাচজা বলিলেন, তাহা বোধ হয় আর বেশী করিয়া বুঝাইতে হইবে না।

পৈশাচী প্রাক্তরে মূল কোথার ? বরক্চি লিথিয়াছেন—
"পৈশাচী। প্রকৃতিঃ শৌরদেনী।" (১•া২) পৈশাচী ভাষার
প্রকৃতি শৌরদেনী অর্থাৎ শ্রদেন বা মথুরা অঞ্চলে যে
প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা হইতেও পৈশাচী
ভাষা পুষ্ট হইরাছে। এ ছাড়া নৈকট্য প্রযুক্ত মগধপ্রচলিত
মাগধী ভাষার সহিতও বঙ্গভাষার যথেষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটিয়াছে।

পূর্বতনকাল হইতে নানা সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে নানা দেশীয় লোকের গোড়বঙ্গে আগমন এবং তাঁহাদের এখানে স্থায়ী আঁধবাসহেতু প্রাচীন গোড়-ভাষায় ভারতীয় অপরাপর ভাষারও নিদর্শন বা রেখাপাত রহিয়াছে।

যাহা হউক, প্রায় আড়াই হাজার বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গলিপির অন্তিত্ব থাকিলেও বঙ্গভাষার স্বতন্ত্র নামকরণ হয় নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী শুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত এথানে সংস্কৃত শাস্ত্রীয় প্রভাব প্রবেশ লাভ করিলে সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষার পার্থক্যনির্ণরার্থ গৌড়ভাষার নামকরণ হইয়া থাকিবে।

যে দেশে বৃদ্ধদেব লীলা করিয়া গিয়াছেন, যে দেশ বছতর জৈন তীর্থক্ষরগণের কর্মক্ষেত্র, যে দেশের ভাষা হইতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মবীরগণের চেষ্টায় শত শত ব্রাহ্মণবিরোধী মত স্পষ্টি হইয়াছে, সে দেশের ভাষাকে ব্রাহ্মণগণ পৈশাচী বা পিশাচজা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে।

বাস্তবিক কোন বৈদিক গ্রন্থেই অঙ্গ বঙ্গ মগধ পিশাচভূমি বিলিয়া নির্দিষ্ট হয় নাই। বৌদ্ধতক্ত শকনরপতি কনিক্ষের অধিকারকালে তাঁহার অধীন ক্ষত্রপগণ গোড়মগধ শাসন করিতেন। তাঁহার সময়েই বৌদ্ধশাস্ত্রপ্রচারার্থ সংস্কৃত ও প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার মিলনের স্ত্রপাত হয়। ঐ সময় সম্ভবতঃ প্রাচ্য জনপদের ভাষা লিখিত ভাষারপে গণ্য হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট পেশাচী আখ্যালাভ করে। এ সময় শ্রুসেন বা মথুরায় শকস্মাট্গণের রাজধানী; স্ত্রাং শূরুসেনের প্রভাবে যে পেশাচী ভাষার গঠনকার্য্য সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই সম্ভবপর। গুপ্তসমাট্গণের সময় প্রাড়িও একটা স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দিষ্ট

হইলে সংস্কৃত আলঙ্কারিকের। ইহার রীতিও ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। বহুতর প্রাচীন নাটকে গৌড়ভাষার প্রচলন দেখিয়া আলঙ্কারিকেরা ঘোষণা করিলেন.—

"শৌরসেনী চ গোড়ী চ লাটী চান্তা চ তাদৃশী।

যাতি প্রাক্কতমিত্যেবং ব্যবহারেষু সন্নিধিং ॥"

অর্থাৎ শৌরসেনী, গোড়ী, লাটী ও অন্তান্ত তৎসদৃশী প্রাক্কত
ভাষাও ব্যবহৃত ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে।

### বাঙ্গালায় প্রাকৃত রূপ।

এরপ প্রমাণ সত্ত্বেও কেহ কেহ গৌড়বঙ্গের ভাষাকে সংস্কৃত হইতেই উৎপন্ন হইরাছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু তাহা সমীচীন বলিয়া কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। এখনও প্রচলিত খনার বচন, ডাকের বচন, মাণিকচক্রের গীত, ধর্মমঙ্গল, এমন কি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রভৃতি প্রাচীন পুঁথিতে অনেক স্থলে যেরপ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাতে বাঙ্গালাকে কোনক্রমে সংস্কৃতমূলক বলিয়া মনে হয় না। সে ভাষা অনেকাংশে প্রাকৃতেরই অন্তর্মণ।

আমরা পুস্তকাদিতে সে দকল প্রাক্তভাষা দেখিতে পাই, যদিও সেই সকলে পূর্বপ্রচলিত বঙ্গভাষার ঠিক সাদৃশ্য না থাকুক, তথাপি শব্দগত কতকটা সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃত ও বাঙ্গালার শব্দসাদৃশ্য দেখাইবার জন্ম এথানে কয়েক-খানি পুস্তক হইতে কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিলাম—

| <b>সংস্কৃত</b>       | প্রাকৃত   | যে পুন্তকে প্রযুক্ত * | বাঙ্গালা    |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| অত্তা                | অত্তা     | মৃ° ক°                | আতা, আই     |
| অগু                  | অজ্ঞ :    | ্ উ° চ° ়             | আজ          |
| অৰ্দ্ধ .             | অন্ধ .    | मृ° क°                | আধ          |
| অনেন                 | ইমিণ      | मृ° क°                | এমনে        |
| অষ্ঠ                 | অট্ট ু    | मृ° क°                | আট          |
| অম                   | অম্ব ়    |                       | আঁব         |
| আদর্শ                | আঅরিস্    |                       | আরসি        |
| আত্মা                | অপ্পি     | মু° রা°               | আপনি        |
| অহং.                 | অন্ধি 😘 🦠 | ্ মৃ° ক°়             | আন্ধি, আমি  |
| অন্ধকার              | অন্ধকার   | मृ° क• , . , .        | আঁধার       |
| উপাধ্যায়            | উবজ্ঝাস   | মু° রা° 😥             | ওঝা         |
| এষ -                 | এহ        | শ <b>° কু°</b> ্য     | এহি, এহ, এই |
| <b>ই</b> य़ <b>९</b> | এত্তক     |                       | এতেক        |
| অত্র                 | এথ        | 8.3                   | এথা         |
|                      |           |                       |             |

<sup>\*</sup> মৃ ক॰ = মৃচ্ছকটিক নাটক। উ॰ চ॰ = উত্তররামচরিত। মৃ॰রা॰ = মুদ্রারাক্ষ্য।
শ॰ ক॰ — শুকুন্তলা। চ॰ কৌ॰ = চণ্ডকৌশিকঃ। ছলোম॰ = ছলোমঞ্জরী।

সংস্কৃতের সহিত সম্বৰ্ণজিত থাঁটি দেশপ্রচলিত ভাষাও একটা।

| সংস্কৃত      | প্রাকৃত বে                 | পৃস্তকে প্রযুক্ত | বাসাস                | ্ৰী ল <b>সংস্কৃত</b> শ   | প্রাকৃত 💛       | বে পৃন্তকে প্রযুক্ত                 | े वाङ्गावा          |
|--------------|----------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|
| কর্ণ         | ক্র ট্র                    | मृ° क°ः          | কান 🖖                | বন্ধল                    | বক্কল           | শ° কু°                              | বাকল                |
| কৰ্ম         | কশ্ম                       |                  | কাম                  | वश् अ                    | বহু             | भू° त्रा•                           | বউ                  |
| কাৰ্য্যম্    | কজ                         |                  | কাজ                  | বান্ধণ                   | বন্ধণ           | 4° 4°                               | বামন, বামুন         |
| কিয়ৎ        | কেত্তক                     |                  | কতক                  | বাৰ্ত্তা                 | বৰ্তা           | A La RESPONDENCE OF AND A           | বাত                 |
| কুত্র        | কেথু                       |                  | কোথা                 | বৃদ্ধ                    | বুড্চ           | মৃ ক                                | ু বুড়া             |
| কৃষ্ণ        | কাৰ্ 🔻 🗇                   |                  | কান্ত                | ভক্ত                     | ভত্ত            |                                     | ভাত                 |
| <u>কুর</u>   | ছুরা                       |                  | ছুরি                 | ভগিনী                    | বহিনী           | <b>&amp;</b> 100                    | বহিন্, বোন          |
| গোপ          | গোয়াল                     | ছলোম°            | গোয়াব               | মস্তক                    | মথঅ             | <b>6 6</b>                          | শাথা                |
| গৃহম্ 🗆 🗥    | ঘর                         | ্মৃ° ক° :        | ঘর                   | মকিকা                    | মাছি            |                                     | মাছি                |
| ঘুতম্        | থিঅ                        |                  | ঘি                   | মধু                      | মহ 🐪            |                                     | ি শৌ                |
| ঘোটক         | যোড়াও                     | গাথা             | ঘোড়া                | মিখ্যা                   | মিচ্ছা          |                                     | মিছা                |
| চক্র         | 50                         |                  | চাকা                 | যৃষ্টি                   | न हैं है।       |                                     | শাঠী                |
| <b>5</b> ₹ % | <b>जन</b>                  | মৃ° ক°           | ठन्म, ठाँम           | যাবৎ                     | জেত্তক          |                                     | যেতক                |
| চতুর্        | চারি                       | পিঙ্গল           | চারি                 | যত্ত্ৰ                   | জত্ম            | ে উ° চ°                             | যথা                 |
| চেটী         | চেড়ী                      | भृ°क°            | চেড়ী                | রাজা                     | রাও, রায়       | চ° কৌ° পিঙ্গ                        | ল রায়              |
| চতুর্দশ      | ट्टान                      | , পিঞ্চল         | চোন্দ, চৌন্দ         | রাধিকা                   | রাই             | অপল্রংশ                             | রাই                 |
| <b>₽</b> ₹ 1 | জ্ব প্ৰ                    | <u> </u>         | 9                    | েরোপ্যম্                 | ক্রপ্লা         |                                     | র ক্রপা             |
| জ্যেষ্ঠ      | জেট্ঠা                     |                  | জেঠা                 | লবণম্                    | লোণ             |                                     | ् हिन्न, छन         |
|              | ত্তাচ্চা<br>তু <b>ন্দি</b> | <b>₹°</b> 5°     | তুন্ধি, তুমি         | শূগাল                    | শিআল            | ্ মৃ• ক্° া                         | ্ৰা পায়াল          |
| ত্বস্        | ভূত্<br>ভূত্               | ्र मृ॰ क॰        | ष्ट्रे               | খাশান                    | ু মুসাণ ্       |                                     | ্ৰ মুসান            |
| ত্বরা<br>তৈল | ভেল                        | 4                | তেৰ                  | ा विका <b>भागा</b> सर्वे | শেজ             |                                     | সেজ                 |
|              | থম্ভ                       |                  | থাম্বা               | া ষষ্ঠ ০০০               | , <b>ছ</b> ,    |                                     | ্ ছ, ছন্ন           |
| স্তম্ভ 💮     | তিন্ধি                     | পিঙ্গল           | তিন                  | যোড়শ                    | সোলা            | শিক্ষর ১১                           | ্ৰ েবোল             |
| ত্রি         | ,                          |                  | <b>मर्ट</b>          | হান                      | ঠাণ             | ं <b>गृ° क°</b>                     | ঠাই                 |
| मर्थि ·      | प <b>री</b> े              | মৃ° ক°<br>পিঙ্গল | গুই<br>ছুই           | সন্ধ্যা                  | সঞ্চা           | 55 👌 😅                              | ্ স্'াজ             |
| দ্বয়        | হুঅ                        | ्राध्यम् ।       | বার                  | স্থী                     | ্ৰ <b>সহি</b> ভ | ah ja h                             | etter (०२ <b>मह</b> |
| দাদশ         | বার                        | ं ख              | হুনা                 | ু সঃ া                   | 19 CM 13        | on 👌 🕍 g                            | १८८८ म् <b>ल</b>    |
| দ্বিগুণ      | হুণা                       |                  | म्प                  | সত্যম্                   | স্চচ            | <b>S</b>                            | সাচা                |
| मृष्         | <b>प</b> ढ़                | শ° কু°           |                      | সংগ্ৰ                    |                 | পিঙ্গল -                            | া ৮ ্যাত            |
| ছগ্ধ 💮       | হন্ধ                       |                  | হ্ <b>ধ</b><br>ভয়াৰ | স্ৰ্প                    | সরিস্           |                                     | ি 😢 সরিষা           |
| দ্বার        | হুআর                       | ু মৃ°ক° ে        | হুয়ার<br>বাইশ       | रखी                      | रुथी            | ्राष्ट्र <b>गू<sup>°</sup> क</b> ै. | া হাতী              |
| দাবিংশ       | বাইসা                      | পিঙ্গল           | पश्चिम स             | <b>इ</b> ख               | হথ              | ি শ <b>্ব</b>                       | হাত                 |
| <b>न</b>     | 9                          | গাথা             | প।<br>পাথর           | क्रमञ                    | হিঅঅ            | मृ° क°                              | হিয়া               |
| প্রস্তর      | পথর                        |                  |                      | হরিদ্রা                  | হলদা            | 20                                  | হৰুদ                |
| প্রাদশ       | পররহ                       |                  | প্নর                 | 1                        |                 | নাদৃশু দারা বাকাল                   |                     |
| পলায়ন       | পল্লাণ                     |                  | পালান                | 1                        | দ্ব প্রতিপন্ন হ | •                                   |                     |
| পুস্তক       | পোথি                       | 0.0              | পুথি                 | 1                        |                 | ্<br>—তিন প্রকার প্রা               | ক্রতের মধ্যে "দেশী  |
| বিহাৎ        | বিজ্ঞ্লী                   | मृ॰ क॰           | বিজুলী<br>বাড়ী      | 1                        |                 | ৰ্জিত খাঁটী দেশপ্ৰ                  |                     |

3

বাড়ী

বাড়ী

বাটী

দেশী প্রাক্তও বিশেষভাবে প্রাচীন বাঙ্গালার চল হইরাছে।
খুষীর ১২শ শতাব্দে রচিত আচার্য্য হেমচন্দ্রের 'দেশী নামমালা'
হইতেও কতকগুলি শব্দ তুলিয়া দেখাইতেছি। এই শব্দগুলি
হেমচন্দ্রের বহুপূর্ব হইতেই সমস্ত পশ্চিমভারতে প্রচলিত ছিল।
উদ্ভ প্রাচীন দেশীশব্দগুলি দেখিলেও সহজে মনে হইবে, বাঙ্গালার সংস্কৃত প্রভাব অপেক্ষা প্রাকৃতের প্রভাবই বেশী, বাঙ্গালা
ভাষা সংস্কৃতসুলক নহে, বরং প্রাকৃতসূলক।

দেশী প্রাকৃত চলিত বাঙ্গালা উলোট্পালট, উল্টাপাল্টা व्यवष्टे-शवष्टे উতলা, উতলান। **उ**९थक्षा উৎথল্ল-পৎথল্ল আথান্-পাথান ওড়িদো উড়িদ ওড়নে উড़नी उरेझ ওলা ওসা ওস কচ্ড়া কচ্ছর কড়ঙ্গ কুড়আ কোট কোট কোইলা কয়লা কোলাহল কোলাহল কাড়ানো কড়ংত থলী থোল্ থড় খড় থাই থাইয়া গড় शटा গংডীব গাণ্ডীব 🦯 গড়গড়, ঘড়ঘড় ইত্যাদি গড়য়ড়ি গাঁট, গেরো, গাঁঠরি গেও ও গেন্ট্ অ গোচ্ছা, গোছা গোচ্ছা বোড়ো ঘোড়া যোগা ঘোলই इँ है, बूँ है। চোটি हरें गर् চাউল চাউল চিল চিল্লা ছिन वा हुनी हन्नी ছিনাল ছিনাল ছিনালী ছিবই, ছিহই হোঁআ

দেশী প্রাকৃত চলিত বাঙ্গালা জড়িত জড়িত ঝড়ী ঝড় ঝলসিঅ ঝলুংকিজ ঝলসান ঝালিঅ ঝলক ঝল্ঝলিয়া ৰাড় ঝাড় ঝড়ই ঝরা টিপ্পি টিপ্ টিক টিকা र्वे छो देश्टो ভম, ভাবো ডেব্রা ঢিল, ডেলা **ज**्ना ডালী ডাইল, ডাল ডোম ডুম্ব ডুলি ভালো **ह**ै हिंदि ঢল্ডল্ তগ্গ ভাগা তড়ফড়িঅ ধড়ফড় जुननी তুলসী থরহরি (কম্প) থরহরিঅ দোরা ডোর थका, थाँथा ধকা ধনী ধনি পপ্লিঅ পাপিয়া পুপ্ফা ফুপা, ফুফু পেলই ফেলা পেট পেট্ট পালট, পাল্টান পলোট্টই ফগৃগু ফাগ্ **কু**কা ফকা বড়বড়ই বড়বড়, বিড়বিড় বুকই वृक्नि বুড্ডই বোড়া, ডোবা বোকড় বোকা (পাটা) ভালুক ভল্লু ভেটা ভেরো থড়ি থুড়ি

| দেশী প্রাকৃত | প্ৰতিভাৱ কৰি কৰি কৰিছে কৰিছ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>রোল</b>   | ্ৰ প্ৰবেশি                                                                                                      |
| বট্টা 🕟      | · <i>ি</i> ্বাট                                                                                                 |
| বরড়ী        | )                                                                                                               |
| বল্লা        | ু <i>া</i> িবোল্তা                                                                                              |
| বল্লার       |                                                                                                                 |
| বিহাণ        | বিহান                                                                                                           |
| হণ্          | <b>रन्रन्</b>                                                                                                   |
| হড্ড         | ·                                                                                                               |
| হল্লীদো "    | ় হল্লীস                                                                                                        |
| হেলা         | িহেলা                                                                                                           |
| হেরিছো       | হেরম্ব 🕟                                                                                                        |

এমন কি প্রচলিত বাঙ্গালাভাষাও যে পূর্ব্বে প্রাক্তভাষা নামে প্রচলিত ছিল, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়:—

বিশ্বকোষ-কার্যালয়ের সংগৃহীত ক্ষকর্ণামৃতের ২০০ বর্ষের হস্তলিপিতে তাহা অনুসারে লিথি প্রাক্বত কথনে"। যহুনন্দন দাসকৃত গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদে—"প্রাক্বত লিথিয়া বৃথি এই মোর সাধ"। লোচনদাসের চৈতভ্যমঙ্গলের মধ্যথণ্ডে— "ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক। প্রাক্বতপ্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক"। বঙ্গান্থবাদ গীতগোবিন্দের ঘাদশ সর্বের শেষেও এইরপ লিথিত আছে—"ইতি শ্রীপ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাক্বতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্গনে স্প্রীতপীতাম্বর নাম ঘাদশং দর্গং"। এই কাব্যের অপর একথানি অনুবাদেও "ভান্দিয়া করিল আমি সংস্কৃত প্রাক্ততে" এবং রামচক্র থান বিরচিত অশ্বন্ধেও "সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ। মূর্থ বৃথিবার কৈল পরাক্বত ছন্দ"। এইরপ বহুস্থানে প্রাচীন বাঙ্গালা প্রাক্বত নামেই ব্যবস্থাত হইয়াছে। এতন্তির অপভংশ ভাষার রচনাও অনেকস্থলে বাঙ্গালার সঙ্গে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। যথা— গেরাই দোহারি পঠন শুনি হাদিঅ কাণু গোয়াল।" (ছন্দোমঞ্জরী)

বৌদ্ধ ও জৈন প্রাধান্তকালে প্রাক্ত ভাষার চরম উন্নতি হইয়াছিল। তথন প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত হইতে নিরপেক্ষ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে প্রয়াসী হইয়াও মেরপ রুতকার্য্য হইতে পারে নাই, জলক্ষ্য ভাবেও সংস্কৃতের ছাঁচ আসিয়া তাহাতে পড়িয়াছে, সেইরপ বঙ্গভাষাও প্রাকৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াও বৌদ্ধাবনতি এবং হিন্দ্দিগের পুনরভাূদয় কালে সংস্কৃতকে অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃই উন্নতির পথে জগ্রসর হইতে চলিল। সেই সময়কার সংস্কৃত পণ্ডিতগণ সংস্কৃত শব্দ-সম্পত্তি ক্রমশঃই বাঙ্গালা ভাষায় যোগ করিতে লাগিলেন এবং যতদ্র লাস্তব প্রাকৃত ভাব লোপা পাইতে লাগিল। যাহা হউক,

িলিখিত ভাষা অনেকাংশে প্রাক্ততের ছাঁচ ত্যাগ করিলেও, অভাপিও কথ্য ভাষা কোন অংশে প্রাক্ততের ঋণ শোধ করিতে পারে নাই। গোড়ীয় ভাষাগুলির অনেক স্থানেই সংস্কৃতের শন্দাণ্শ প্রাকৃত অপেক্ষা অধিক বটে, কিন্তু ভাহা হইলেও ঐ সকল ভাষায় ক্রিয়াগত ও নিত্য ব্যবহার্য্য শন্দগত সাদৃশ্য এত অধিক পরিমাণে বিভ্যমান রহিয়াছে যে, ভাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, বঙ্গভাষা প্রাকৃত হইতেই সমুদ্ধতা।

সংস্কৃত শব্দগুলি যে ভাবে প্রথমে প্রাকৃতে ও পরে বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কয়েকটা নিয়মের ক্রিয়া দৃষ্ট হয়, আমরা তাহার কয়েকটা নিয়ে উল্লেখ করিলাম।

আত বর্ণের পর সংযুক্ত বর্ণ থাকিলে সংযুক্ত বর্ণের আদি অক্ষর লোপ এবং পূর্ব্ব স্বর দীর্ঘ হয় যথা—হন্ত —হাত, হন্তী-হাতী, কক্ষ—কাথ, মল্ল—মাল ইত্যাদি।

কখনও পূর্ব্ব স্বর অর্থাৎ আকার শেষ বর্ণে যুক্ত হয়। যথা— চক্র-চাকা, চক্র-চাকা।

'কি ভাগ্য সাপের মাঝে আলো করে চান্দা' (কবিকঙ্কণ)
কথনও শেষ বর্ণের আকার লোপ হয়, যথা লজ্জা—লাজ,
ঢকা—ঢাক ইত্যাদি।

আছা স্বরের পরস্থিত এবং সংযুক্ত বর্ণের আদি স্থিত "ং" এবং 'ন' কারের স্থানে চন্দ্রবিন্দূ হয়, যথা—বংশ—বাঁশ, কাঁংছা—কাঁসা, হংদ—হাঁদ, চন্দ্র—চাঁদ, দন্ত—দাঁত ইত্যাদি। অনেক স্থলে স্বর্বর্ণ রূপান্তরেও ব্যবস্থত হয়, অ স্থানে 'এ' 'আ স্থানে 'ই' সজ্ঞান—শিয়ানা, 'অ' স্থানে 'উ' ব্রাহ্মণ—বামুন। ইহা ব্যতীত আরও স্ত্র হইতে পারে। অনেক স্থানে 'ট' স্থানে 'ড' হয়। যথা—রোটক—যোড়া, ঘট—ঘড়া, ভাও—'ভাড়' ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে বর্ণ একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। যথা—কর্মকার = ক্মার—'কামার', কুন্তকার = কুন্তার—কুমার; মুথ—"মু"। স্থান ভিজ্ঞত—হিয়া, ইত্যাদি। কথিত ভাষা ক্রমে ক্রমে এইরূপ সহজ্ঞ আকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

রিভত্তি ৷

সংস্কৃত ও প্রাক্তের অনুরূপ বান্ধালা ভাষাতেও সাতটী বিভক্তি প্রচলিত। বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি প্রথমে কোথা হইতে অনুকৃত হইরাছে, তাহা অনুমান করা সহজ নহে; কারণ বাঙ্গলা বিভক্তির করেকটী সংস্কৃতের অনুষায়ী। বিশেষতঃ অনেক স্থানে প্রথমা বিভক্তির একবচন বাঙ্গালাতে মাত্র সংস্কৃতের বিসর্গ ত্যাগ করিয়াছে। (যথা—রামঃ আয়াতি, রাম আসিতেছে)।

আবার ঐরপ প্রথমা বিভক্তি একবচনে পুরাতন পুস্তকে প্রাকৃতের অনুযায়ী ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রাকৃতে প্রথমা-বিভক্তিতে যেমন একবচনে এ' যোগ হয়, রাঙ্গালাতেও ঐরপ প্রথমা বিভক্তিতে একবচনে পূর্ব্বে একার যোগ করার রীতি ছিল। (প্রাক্তত-শামীএ নিদ্ধণকে বিশোহেদি" মৃঃ কঃ ৩ অব।)

(১) "শুনিআ রাজাএ বোলে হইআ কোতুক"। ( সঞ্জয় আদি°।)

(২) "কোন মতে বিধাতাএ করিছে নির্মাণ" (রামেশ্বরী মহাভা°)।

প্রাক্তত ভাষার দ্বিচন ও বছবচনের কোন ভেদ দেখা যার না। প্রারশঃ ঐ উভর স্থলেই মাত্র সংখ্যাবোধ বা আকার যোগ হইরাছে। ষথা—"ভব অদি তমসে অঅংদাব পরিসো জাদো দেউণ গ আণামি কুশলবা"(১) "কহিং মে পুত্তআ" (২) এই উভর স্থানের "ন জানামি কুশলবোঁ" এবং "কুত্র মে পুত্রকোঁ" দ্বিচন স্থানে আকার যোগ হইরাছে। বাঙ্গালা ভাষাতে এখন ছইটা বচন "একবচন ও বছবচন" প্রচলিত, দ্বিচনবোধক কোন বিভক্তির প্রচলন দেখা যার না। পূর্ব্বপ্রচলিত বাঙ্গালার বছবচন বোধের নিমিত্ত প্রাক্তবের অনুযারী আকার যোগ করা হইরাছে। যথা—

"নরা গজা বিদে সয়, তার অর্দ্ধেক বাঁচে হয়। বাইস বলদা তের ছাগলা"। (খনা)

আজ কাল আর লেখ্য ভাষায় বহুবচনে "আ"কার যোগের প্রথা দেখা যায় না'। এখন ঐ স্থানে "রা" শব্দ অধিকার করিয়া বিদয়াছে।

বাঙ্গালার বিতীয়া ও চতুথী হই বিভক্তিতেই "কে" প্রচলিত।
মোক্ষমুলারের মতে এই 'কে' সংস্কৃতের স্বার্থে "ক" হইতে
আসিয়াছে। প্রাকৃত ভাষাতেও এই 'ক'র বহল প্রচলন আছে।
বধা (বৃক্ষক, চারুদত্তক, পুত্রক ইত্যাদি)। বিশেষতঃ গাথায়
এই "ক"র প্রচলন সর্বাপেকা অধিক যথা—

"ৰসন্তকে ঋতুবরে আগতকে। রতিমো প্রিয়াফুলিত পাদপকে॥ বশবর্ত্তি স্থলক্ষণকে বিচিত্রিতকো। তব রূপ স্থরূপ স্থাশোভনকো॥"

( ननिতবिস্তর ২১ অধ্যায় )

তুই শত বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষরূপে ঐরপ "ক" প্রচলন ছিল। ঐ "ক" কোন সময় কর্ত্তা ও কোন সময়ে কর্মকারকরূপে ব্যবহৃত হইত; যথা—

"ভীম্মক মারিতে যায় দেব জগন্নাথে।"

"ভীত্মক ভয়ে যত সৈতা যায় পলাইয়া"।

"শিখণ্ডিক দেখিয়া পাইল অনুতাপ"

\*সৈরিষ্ট্রীক কীচক বোলএ ততক্ষণ''। ( পরাগলী )

কিন্ত ইহার কোনটা কর্তা ও কোনটা কর্ম্মরূপে ব্যবহৃত, ইহা সহজে বোধগম্য হয় না। পরে ক্রমশঃ এই 'ক' 'কে'র আকার ধারণ করিয়া কর্ম্ম ও সম্প্রদান বোধের জন্মই প্রচলিত হইল। পূর্ব্ব কালে কিন্তু এই "কে"ই মাত্র কর্ম ও সম্প্রদান ভিন্ন, অন্থ সকল বিভক্তিতেই যুক্ত হইত। ইহারও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়—"মথুরাকে পাঠাইল রূপসনাতন" ( চৈতন্ত চ, আদি ৮ প°) অতএব কালক্রমে কোনটী যে কিভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা নির্ণন্ন করা অতি কঠিন। বহুবচন ব্যাইবার জন্ত এখন যেমন "রা" 'দিগের' ইত্যাদির ব্যবহার হয়, সেইরূপ পূর্ব্বেবহুবচন বোধের জন্ত শব্দের সঙ্গে "সব" 'সকল'; 'আদি' প্রভৃতি যোগ হইত। যথা—

"তুমি সব জন্ম জন্ম বান্ধব আমার"। (চৈতগুভাগ আদি°)
ক্রমোন্নতির বিধানামুসারে পরে এই আদি যুক্ত "বৃক্ষাদি"
শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠীর যোগ হইয়া বৃক্ষাদির হইয়াছে, এবং ঐ
বৃক্ষাদির উত্তর আবার স্বার্থে 'ক' যুক্ত হইয়াছে, যথা—

"রামচন্দ্রাদিক থৈছে গেলা বৃন্দাবনে ॥" (নরোত্তমবিলাস)

কালক্রমে ঐ সংযুক্ত শব্দের ক স্থানে গ হইরা তাহাতে র যুক্ত হওয়াতেই (বৃক্ষাদি + ক = বৃক্ষাদিক = বৃক্ষাদিগ + র, বৃক্ষদিগের) এইরূপ জীবদিগের পশুদিগের ইত্যাদি শব্দ উৎপন্ন হইরাছে। \* এখন ঐ প্রথামুসারে ঐ 'আদিক' শব্দ যুক্ত পদ আবশ্রক মত, প্রথমায় "রা", দিতীয়ায় 'কে', তৃতীয়ায় 'দারা', চতুথীয় 'কে', পর্ক্ষমীতে 'হইতে' ষঞ্চীর 'র' এবং সপ্রমীতে 'তে' যোগ করিয়াই আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণামুসারে বিভক্তির বচন নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে কোন কোন স্থানে এখনও 'আমাগো তোমাগো রামগো' প্রভৃতির ব্যবহার দেখা যার। ঐ শব্দগুলি আদিশবশৃত্য 'ক' যুক্ত মাত্র, পরে 'ক' এর 'গ' রূপে পরিবর্ত্তন হইরাছে। আমাগো প্রভৃতি শব্দ সকল প্রাক্তবের 'অক্ষাকং' 'কুক্ষাকং' বলিয়া প্রভীয়মান হয়।

বাঙ্গালার অনেক স্থলে আবার 'টা' র ব্যবহার দেখা বায় যথা—একটা, হুইটা, পাখাটা ইত্যাদি। দীনেশবাবুর মতে † এই 'টা' গুটি শব্দ হইতে আসিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালায় এই গুটি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখা যার—

"হইরো হই কুটুম্ব আবার আন নাই।
দলবাদ না করিবি হই গুটি ভাই॥" (অনস্ক রামায়ণ)
কিন্তু সংস্কৃত ও প্রাক্ততেও "টী" র প্রয়োগ আছে, যথা—
"গোপবধ্টী হুকুল-চৌরায়" (সাহিত্যদর্পণ)
করণকারকবোধক এখন যে হারা, ও দিগ হারা ব্যবহৃত হয়,

ঋ আনেকেরই মতে, বছ্বচনজ্ঞাপক 'রা' ও 'দিগর' বা 'দিপের' পারদী
 ছইতে আদিরাছে।

<sup>†</sup> বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২র সং, ঃ২ পৃ:।

পূর্ব্বে ঐ করণকারকবোধক কোন কিছু নির্দিষ্ট ছিল না বলিলেও চলে। তথন সংস্কৃত 'রামেণ' হলে প্রাকৃতে 'রামএ' ব্যবহার ছিল। উহা হইতেই বাঙ্গালায় "রামে ডাকিয়াছে। রাজায় ডাকিয়াছে" ইত্যাদিরপ প্রয়োগ প্রচলিত হয়। অত্যাপি ও ভাষায় "অস্ত্রে কাটিয়াছে, বাড়ীতে যাও'' ইত্যাদি পদ প্রয়োগ হইতেছে, উহা কিন্তু প্রাকৃতেরই অতি নিকটবত্তী। দ্বারা শব্দ সংস্কৃত দ্বার শব্দ হইতে আগত। কথিত ভাষায় উহা "দিয়া" রূপে পরিণত হইয়াছে। প্রাকৃত ভাষার পঞ্চমীর বহুবচনে 'হিংতো' ব্যবহৃত হইত,—"ভাসো হিংতো স্কংতে।"। (ব্রকৃচি)। বাঙ্গালায় এই 'হিংতো' পদটীই 'হইতে' রূপে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে বাঙ্গালাতে উহা 'হস্তে' রূপে ধারণ করিয়াছিল।

"কাকে কৈল নিৰ্বলী কাহাকে বলী আর। হাড় হন্তে নির্মিয়া করএ পুনি হাড়॥"

( আলোয়ালের পদাবতী )

কালক্রমে ঐ 'হস্তে' ''হইতে" রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন স্থানে 'হনে' রূপ ধরিয়াছে, উহা প্রায়শঃ প্রাচীন পুঁথিতেই দৃষ্ট হয়। যথা—

"দেই হনে প্রাণ মোর আছে বা না জানি" ( সঞ্জয় মহাভারত )

বরক্চির প্রাক্ষতপ্রকাশমতে ষষ্ঠীর বছবচনে 'ণ' হয়। 'ণ' এবং বাঙ্গালার "র'' সাদৃশ্য অতি নিকট উভয়ই এক মূর্দ্ধণ্য-বর্ণ; স্বভাবতঃই 'ণ' র উচ্চারণগত প্রভেদে উড়িয়ায় এখনও কথ্য ভাষাতে 'ণ' ও 'র' একই রূপ শ্রুত হয়।

সংস্কৃত 'তম্মিন্' হইতে সপ্তমীতে "তে"র উৎপত্তি।
সংস্কৃত সপ্তমীর একই রূপ থাকে; যথা,—"কাননে পর্বতে,
জলে" ইত্যাদি। সংস্কৃত—লতায়াং নদ্যাং মালায়াং ইত্যাদি
প্রাকৃতে "লতাএ নদীএ, মালাএ" হয়। প্রাচীন হস্তলিখিত
পুথিতে বাঙ্গালায় উহা ঠিক প্রাকৃত আকারেই রহিয়াছে।
বর্তমানকালে ঐ সকল পরিবর্ত্তিত হইয়া মাত্র শোলায়, বেলায়
মালায়' ইত্যাদি রূপ হইয়াছে। প্রকৃতরূপ ধরিতে গেলে প্রাকৃত
সাদৃশ্রুই অনেক স্থানে বহুল্রুপে বিত্তমান।

ক্রিয়া।

প্রাক্তের ভিতরে 'করই' 'বলই,' 'ণচ্চই' প্রভৃতি কতকগুলি
ক্রিয়া বাঙ্গালায় ঠিক 'করে' 'বলে' 'নাচে' ইত্যাদি আকার
ধারণ করিয়াছে। প্রাকৃত 'শুনিঅ' 'করিঅ' 'লভিঅ'
ইত্যাদি জায়গায় 'শুনিয়া' 'করিয়া' 'লভিয়া' হইয়াছে।
সংস্কৃত 'অস্তি' ক্রিয়া প্রাকৃত 'অচ্ছি' রূপ ধারণ করিয়াছে
এবং এই 'অচ্ছি'র সঙ্গে ভূ ধাতুর অসমাপিকা "হইয়া"
যোগ করিয়া "ইইয়াছে" রূপ নিশ্রম। দেখিতেছে, করি-

তেছে ইত্যাদিও ঐরপে উৎপন্ন হইনাছে। আজ পর্যান্তও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে হুইটা শব্দ পৃথক্তাবেই উচ্চারিত হয় যথা—'যাইতে আছে' 'থাইতে আছে'। 'আছে' ক্রিয়াটী সংস্কৃত 'আসীৎ'এরই অপভংশ 'আছিল' রূপে অক্সান্ত পূর্ববঙ্গী পদের সঙ্গে যুক্ত হইনা ( যথা রাজা আসীৎ, স্থব্দর আসীৎ অর্থাৎ রাজা ছিলেন, স্থব্দর ছিল ইত্যাদি পদ ) গঠিত হইয়াছে।

শব্দের পরিবর্ত্তন প্রণালী অতি বিচিত্র, প্রারশঃ অমুকরণপ্রিরতাই ঐ সকল পরিবর্ত্তনের হেতু। চলিত 'চল' 'থেল'
ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহের 'ল'কার অগ্যত্রও যোগ ইইয়াছে। রকার
এবং লকারের সাল্শু সর্ব্বেই দেখা যায়। সংস্কৃত "চলামঃ"
"খেলামঃ" ইত্যাদি ক্রিয়া সকলই ক্রমে 'চলিলাম' 'খেলিলাম'
রূপে পরিবর্ত্তিত ইইয়াছে এবং ঐ সঙ্গে আরও অনেক ক্রিয়া
যথা 'হাসিলাম দেখিলাম' ইত্যাদি আকার ধারণ করিয়াছে।
প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক স্থলেই ঠিক্ প্রাক্তের অমুমায়ী
'করন্তি', 'জানন্তি', 'কর্সি' 'খায়িস' ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ ব্যবহৃত
ইইয়াছে। সাধারণের অবগতির জন্ম দুইান্তস্কর্প প্রাচীন
বাঙ্গালা পুঁথি ইইতে কয়েক স্থল উদ্ধৃত ইইল। যথা—

- (১) "ভিক্ষুকের কন্তা তুমি কহসি আমারে।" ( সঞ্জয় আদিপর্বা )
- (২) "নির্ভএ বোলেম্ভ তবে সংগ্রাম ভিতর ॥" (কবীক্র ভীম্মপর্ব্ব )
- (৩) "বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।" (চৈতভাচরিত অস্তা)
- (৪) "হিরণাকশিপু মারি পিবন্তি রুধির॥" ( শ্রীক্লফ্ট-বিজয় )

ললিতবিস্তরে অনেকস্থলেই 'করোমি'র অপশ্রংশে 'করোম' পাওয়া যায় এবং ঐ ক্রিয়াটী ঐ গ্রন্থে সর্বত্তই 'করিয়ামি'র অর্থে ব্যবস্থত হইয়াছে। অহাপিও পূর্ববঙ্গের কোন কোন স্থলে 'করম' ক্রিয়া প্রচলিত আছে।

'করিম্' ক্রিয়াটী প্রাচীন বাঙ্গালার আনেক হলে পাওয়া যায়। 'করিম্'র হলে অনেক হলে 'করিব্' ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা বড় প্রাচীন রচনাম দুষ্ঠ হয়। যথা—

"ৰলে ডাক কি করিবু তাকে ॥" (ডাক)

সংস্কৃত 'কুর্বঃ' ক্রিয়াটীই 'করিব' রূপে পরিবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। সংস্কৃত 'ভবতু, দদাতু' ক্রিয়া প্রাক্তেত যথাক্রমে 'হউ', 'দেউ' রূপে ব্যবহৃত এবং তাহার সঙ্গে বাঙ্গালায় মাত্র একটা "ক" র যোগ করিয়া 'হউক', 'দেউক' ভাবে প্রচলিত হইয়াছে। এই 'ক' কোথা হইতে আসিল, সে বিষয় বিবেচা। বাঙ্গালায় অনেক ক্রিয়ায় ঐ রূপ 'ক' ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—করিবেক, খাইবেক, যাইবেক, দেখিবেক, ইত্যাদি। ভূ,দা, ক্র, ইত্যাদি ক্রিয়াসমূহ যথন কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে প্রযুক্ত হয়, তথন ঐ সকল ক্রিয়ার কর্তৃত্ববোধনিমিত্ত উহাতে 'ক' শব্দের যোগে উল্লিথিত "করিবেক" ইত্যাদি পদ নিশ্বর হয়।

আবার ঐ সকল ক্রিয়াপদগুলি মধ্যে মধ্যে প্রাচীন বাঙ্গালার ঠিক প্রাক্তবে মতন 'ক' ছাড়াও দেখা শ্বীন—

"জন্ম হউ তোর যত ভকত সমাজ।।" (চৈতন্ত ভাগবত আদি)
"সভে বলে জীউ জীউ এহেন পণ্ডিত ॥" (চৈতন্তভাগ° আদি)
সংস্কৃতে অনুজ্ঞান্ন 'হি' প্রাকৃতে 'হ' রূপে পরিবর্ত্তিত
হইন্নাছে। যথা—

"আঅচ্ছ পুণো জুদং রহম।" ( মৃচ্ছক ২ অক )

সেইরপ বাঙ্গালাতেও এ অর্থে 'হ' র ব্যবহার পূর্ব-বাঙ্গালার 'করিহ', 'যাইহ' ইত্যাদিরপে প্রচলিত ছিল। পিঙ্গলের ছন্দঃস্ত্রের মধ্যে মধ্যে 'হ' দৃষ্ঠ হয় যথা—'মইন্দ করেহ'। এই 'হু' এখনও হিন্দীভাষার চলিত আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাক্তে বর্গীয় ও অন্তম্থ এই ছই জকারের স্থানে একটা 'জ'; 'শ ব স' স্থানে একটা 'স' এবং 'ণ ন' স্থানে বেমন ণ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদত্তরূপ বাঙ্গালাভাষাতেও পূর্ব্বে ক সকল বর্ণের স্থানে 'জ' 'স' এবং কেবল 'ন' ব্যবহার দেখা যায়। হস্তলিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি দেখিলেই ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না।

অনেক প্রাচীন বাদালা পুঁথিতেও প্রাক্তরে মতন 'দ' স্থানে 'ড' র বাবহার দেখা যার। যথা—দাখাইয়া স্থলে ডাগুণঞা।

ह्नाः।

প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার ছন্দোনিয়মের কোন বাধাবাঁধি ছিল না। পরার, ধ্রা, নাচাড়ী প্রভৃতি অল্প কয়েকটীমাত্র ছন্দঃ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল এবং ঐ সকল ছন্দঃ গানের মতন স্থর দিয়া পাঠ করাই রীতি ছিল। সংস্কৃত 'পদ' শব্দ হইতে 'পঅ' এবং তাহা হইতে 'পয়ার' আদিয়াছে। যেমন সংস্কৃত ষট্পদী হিন্দী প্রাক্কতে 'ছল্লই' হইয়াছে। 'পদ' গান করাই নিয়ম ছিল।

পরার পূর্বে নানা রাগে গীত হইত। তথন ঐ পরার বাগাখাই লাভ করিত, নিমে একটা স্থান উদ্ধৃত করা গেল—

রাগ শীগান্ধার।

"যুদ্ধেত মরা হইলে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অষশ হয় নরকে বসতি॥
এ বুঝিয়া বৃহন্নলা বিধিবারে জাএ।
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুবলে চাএ॥
নড়এ মাথার বেণী নপুংসক বেশে।
দশপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কেশে॥"

( বিজয়পণ্ডিত মহাভারত )

প্রাচীন কবিগণও 'পয়ার'কে গান বলিয়া ভণিতার উল্লেখ করিয়াছেন। "পয়ার প্রবন্ধে গাএ কাশীরাম দাস" ইত্যাদি। 'পয়ার' আবার কোন স্থানে ধ্য়া আথ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পরারে এখন যেমন ১৪টা অক্ষর থাকে, পূর্ব্বে এরূপ অক্ষরের কোন বাঁধাবাঁধি ছিল না, মাআর দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দৃষ্ট হয়। সেই জন্তই পূর্ব্বে প্রচলিত পরারে কোন স্থশুমালা নাই। 'নাচাড়ি'ও পূর্ব্বে ধ্রার মত গীত হইত। কাহারও মতে মতে, লাচাড়ী "লহরী" শব্দের অপভ্রংশ। আমাদের মনে হয়, সংস্কৃত 'নৃত্যকরী' বা 'নৃত্যালি' প্রাকৃত অপভ্রংশে 'ণচ্চরী' এবং তাহাই পরে বাঙ্গালায় "নাচাড়ী" রূপ গ্রহণ করিয়াছে। গায়কেরা নাচিতে নাচিতে যে সকল পদ গাইত, তাহাই! পরে নাচাড়ী নামে খ্যাত হইল।

বর্ত্তমান ত্রিপদীস্থলেই পূর্ব্বে লাচাড়ীর প্রচলন ছিল। লাচাড়ী "দীর্ঘ ছন্দ" বা অন্ত কোন রাগিণীর নামানুসারেও দেখা যায়।

বাস্তবিক বলিতে কি, ছলের কোন প্রণালী দেখা যায় না।
ডাক ও খনার বচন ছলোবদ্ধ কি না, সে বিষয় বিবেচা।
রামাই পণ্ডিতের শৃত্যপুরাণ ও মাণিকটাদের গানে অক্ষর যতি
বা মিলের তেমন নিয়ম নাই। ভাবরক্ষার জন্ত কোথাও
চবিশে অক্ষর, কোথাও বা দশ অক্ষর, এইরপ উর্দ্ধে ২৬ এবং
নিমে ১০০২ পর্যান্ত অক্ষর দেখা যায়। অন্যান্ত স্থলে অক্ষর
সমান না থাকিলেও মিলের দিকে কতক দৃষ্টি ছিল। যথা—

- (>) "পরিধানের সাড়ী অর্দ্ধধান ময়নামতী দিল জল বিছাআ। যোগ আসন ধরিল ময়না ধরম সরণ করিআ॥"
- (২) "সাত দিয়া সাত জনা গর্জিয়া সোন্দাইল। চামের দড়া দিয়া বাঁধিল॥''

এইন্থলে প্রথম কবিতাটীর প্রথম ছত্রে ২৪টী অক্ষর, দিতীয় ছত্রে ২০টী অক্ষর। দিতীয় কবিতাটীতে প্রথম ছত্ত্রে ১৫টী অক্ষর। কিন্তু শেষে "আ আ" এবং লিল' মিলান হইয়াছে। তবে প্রাচীন পুস্তকের মধ্যে কচিৎ বা হুই একথানিতে বেশ অক্ষরসামঞ্জন্ত রক্ষিত হইয়াছে।

কালক্রমে যে সময় ঐ সকল গান এবং কবিতাসমূহ পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট হইতে লাগিল, তদবধিই বাঙ্গালা কবিতার মধ্যে ক্রমশঃ যতি অক্ষর এবং মিলেরও বাঁধাবাঁধি আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালা ছন্দোমাত্রই সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অনুকরণ। পদান্ত মিলনপ্রণালী "সংস্কৃত" অস্তা যমকাদি অলঙ্কারের অনুকরণ বশতঃই ক্রমশঃ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"বসতি বিপিনবিতানে ত্যজতি ললিতধাম। লুঠতি ধরণীতলে বহু বিলপাত তব নাম॥" (জন্মদেব )

ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্তে অস্তাপদে মিল দেখা যার, এ মিলনের। অনুকরণেই বাঙ্গালার মিত্রাক্ষরের স্থচনা হইয়াছে। প্রাকৃত

আভরদারী-দোকানদার।

অন্দরে—ভিতর মহলে

বছ কবিতাতেও অস্তা পদে মিল দেখা যায়। বঙ্গীয় ত্রিপদী জয়দেবের "ধীর সমীরে ষমুনা তীরে" ইত্যাদির অমুকরণেই গঠিত হইয়াছে। নৃতন নৃতন ছল্দ অর্থাৎ "লঘুচৌপদী, লঘুত্রিপদী" ইত্যাদি উদ্ভাবনে মাত্র সংখ্যামুষায়ী পদবিস্থাস ভিন্ন অস্ত কোন কৌশল দেখা যায় না।

বাঙ্গালাভাষা ছন্দোবিষয়ে এখন অতি হীনাবস্থায় রহিয়াছে। ষে হই চার্বিটী মাত্র অন্তকরণ করিয়াছে, তাহাও অসীম সংস্কৃত, এমন কি প্রাক্ততের কাছেও নগণ্য।

### বৈদেশিক প্রভাব।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, প্রাকৃত তিন প্রকার সংস্কৃতসম, সংস্কৃত-ভব ও দেশী। [প্রাকৃত দেখ] এই তিন প্রকার প্রাকৃতের প্রভাবই প্রাচীন বাঙ্গালায় লক্ষিত হয়। এ ছাড়া মুসলমান আমলে আরবী ও পারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে বাঙ্গালাভাষায় প্রবেশ করিয়াছে। নবাবী আমলের শেষাবস্থায় এবং ইংরাজী আমলের প্রাকৃতালে পর্জুগীজ, মগ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বৈদেশিকগণের নিত্যব্যবহার্য্য কোন কোন শব্দও বাঙ্গালায় স্থান পাইয়াছে। এখানে ছই একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে—

### আরবী।

অকল ( আকেল )--জ্ঞান আজ্গইবী ( আজগুৰি বা আজ্গৰী) অকল্মল--স্চত্র, বৃদ্ধিমান অকস্মাৎ ষ্মতর্—পুষ্পনির্যাস, গন্ধদ্রব্য ভেদ আজব্—আণ্চর্যা আজ্বক্ ( অজ্বক্ ) মুর্খ, নির্ব্বোধ অদল্বদল্—বিনিময়, একের পরি-বর্ত্তে গ্রহণ আজৰ্ভামাশা—আশ্চৰ্যা দুখ্য অমানং--জমা, মজুত আদৎ—রীতি, স্বভাব, व्यनारमा, वनारमा-- शृथक् আদতে---সভাবতঃ আস্বাব্--গৃহ সাক্লানার দ্রবাদি আদদ্—মোট সংখ্যা অন্তবল---অশ্বাদি রাখিবার স্থান আদব্—নম্রতা, বিনয়ী স্বভাব অহমক—অত্ত, নির্বোধ আদমী--মনুষ্য আইন--রাজবিধি আদল —> স্থার, ২ শিলমোহর আনায়- সর্ত্ত আউলাদ্—জাতি, বংশ আএমা--রাজদত্ত জার্গীর আদালৎ--বিচারালয় জাওরং---রমণী, পত্নী আব্লুস্—Ebony কাষ্ঠ वां अलिशं-- > मनी, २ मना स আবীর্—ফাগচূর্ণ আকর্করা--ঔষধা আম্থাস্—সম্রান্ত ও দরিদ্র ব্যক্তি আধির-সংশের ( আধের ) আমল —জেলা শাসন, শাসন্কাল জাবিরী--শেষ আন্লা-কর্মচারী পারসী শব্দ

অন্তর্শাস্—গদ্ধব্য ছড়াইবার পাত্র
অপ্লাস্—গদ্ধব্য ছড়াইবার পাত্র
অপ্লাস্—গদ্ধব্য ছড়াইবার পাত্র
অতিমঙ্গা—হথাত্ব, হুরমাল, হুপক,
অনার্—দাড়িয
অত্বদাব্—প্ৰশানিধ্যাস রাথিবার পাত্র
অক্সর্—অন্তঃপুর।

অন্দান্ত, অন্দান্তী—কল্পনার, মোঠা আতশ-অগ্নি। হিদাবে আতশ-বাজী—অগ্নিক্রীড়া। অফ্সোল্--থেদ, হায় ! আদাশ--নালিশ, অভিযোগ অমলদার—উচ্চতন কর্মচারী আনার —বেদানা অমলদারি-অমলদারের কার্ব্য অফিন্থোর-অহিকেনবেবী আমীরানা-উচ্চচাল, মহস্ব অফ্সোস্—শেক, তুঃৰ অমীর্জাদা---সদ্দারপুত্র वार-जन অরমাদার—বিনা খাজনায় ভূমিভোগী আব্কার্—চোলাইকর অরজ্বেগ—বর্ণনাপত্রপাঠকারী রাজ-वार्कात्री--- टालारे कार्य। २ त्रशा-সভাস্থ কর্মচারি ভেদ। **मित्र <del>उक्</del>रमञ्**कीत । অরজ্বেগী-অরজ্বেগেরকার্য্য আব্দার্-পানীরজল শৈত্যকারীভুক্তা অল্বলা-ধ্ৰমপানাৰ্থ ছকাভেদ আব্রা—জামা বা পারজামার আইন্দা—ভৰিষাতে উপরের কাপড়, (অন্তর্ নর) আৰ্ক্ল-সম্মান, লজ্জা নিষারণ আওরঙ্গ — সিংহাসন আবাজ্—গভীর শব্দ আক্দর্—একাকী व्यावाम्-- हाम वाम (व्यावामी) আখুন--আচাৰ্ঘ্য, অধ্যাপক আথ্তা—ধোজা অৰ व्याप्रका, व्याप्रकानी—उद्यान আপ্তাম্-শেষ, দৈব ঘটনা আনহন। আসয়া-প্রচার পরিমাণে, আঞ্জির—ডুমুর, পেয়ারা জিঞ্জির--শৃত্যল আড়ৎদার—আড়ৎদারী, আড়র্দারও

পর্গীজ

আইরা, আরা (Aya)—ধাত্রী, বি। আল্মারী—ulmaria. গ্রীক

ইঞ্জিল্—গ্রীক ভাষার  $E\dot{v}$ ayyêniov শব্দ হইতে আরবীর ভাষার রূপান্তরিত হইরাছে।

মলয় কিরীচ্-—অস্ত্র বিশেষ। ইংরাজী

সেলাস—Drinking glass আপিল-Appeal দরখাত গ্লাস ( কাচ )—Looking glass আপিলন্ত-Appellant নালিশ-কারী। मात्रमी—Sashes वात्रननी—Orderly मिन्-Sanguine আলিষ্পাইষ—Allspice কালমরিচ काष्ट्रिक-Caustic ত্রিপল—Tarpaulin কোম্পানী—Company আলপিন-Pin কাটা (यत्रा (याँ )-Quay ইংলিস্—English গাউন-Gown ইংলণ্ড—England अब्-Judge अहि-Jetty একার-Acre পরিমাণ ডিগ্রী—Degree ७क-Oak ডিক্রী—Decree কাট গোলাপ—Cut rose টেপারা-Tepoy

ওলনাজ—Hollander বা Dutch দিনেমার—Denmark বাদী বা Danes

### যৌগিক শব্দ

আউভাউ (আওভাও)—হিন্দী আউ = আগমন, ইংরাজী Vow সম্মানপ্রদর্শন,
অথবা সংস্কৃত ভো = সম্মানস্ট্চক অবায় বা হিন্দী ভাউ =

মূল্য ; শক্ষী দুই বিভিন্ন ভাষার সংশ্রবে উৎপন্ন। ইছার
অর্থ—আগত ব্যক্তি সম্মানাহ বা মহার্ঘ অর্থাৎ সহজ্ঞলভ্য
নহে, এই জন্ম তাহাকৈ সম্মানদান।

আব্ছায় — পারদী আব্ = জল, এবং সংস্কৃত ছায়া। জলের উপরে যে ভাবে ছায়াপাত হয় অর্থাৎ অস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত (Reflected) চিত্র।
নবাব-পুত্র = আরব ও সংস্কৃত যোগে সিদ্ধ।

বর্তুমান যুগে ইংরাজী মাসের নাম ও Parade, March, Railway, Railing, Monument, Fort, Steamer, Engine. Boiler, Vat, Valve, Gate, Sluice, Lock-gate প্রভৃতি শব্দ এবং বিচারালয়ের অনেকগুলি সংজ্ঞাও বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে। Thermometer, Stethoscope, Test tube প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক, আয়ুর্কেদিক ও রাসায়নিক শব্দ এই-রূপেই বাঙ্গালায় স্থান পাইয়াছে।

ইংরাজী আমলে ঐরপ শত শত ইংরাজী শব্দ বান্ধালার প্রবেশ করিরাছে এবং এখনও করিতেছে। [ ইংরাজী আমলে কিরূপে বন্ধভাষা পরিপুষ্ট ও বর্ত্তমান আকার ধারণ করিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ 'বান্ধালাসাহিত্য' শব্দে ইংরাজপ্রভাব প্রসঙ্গে দ্রষ্টিব্য।]

বাঙ্গালা-সাহিত্য, বঙ্গভাষায় বহু পূৰ্ব্যকাল হইতে এ পৰ্য্যস্ত যে সকল গ্ৰন্থ বা ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাই বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া গণ্য।

বাঙ্গালা-সাহিত্যকে আমরা প্রাচীন ও আধুনিক এই হুইটী আংশে প্রধানতঃ ভাগ করিতে পারি। মুদ্রাযন্ত্রের স্থাষ্টর পূর্ব্বে আর্থাৎ ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্বে যে সাহিত্য প্রচলিত ছিল, তাহাই প্রাচীন এবং ইংরাজ-প্রভাবের আরম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্যাস্ত যে সাহিত্য চলিতেছে, তাহাই আধুনিক বলিয়া ধরিলাম।

### প্রাচীন অংশ।

### বাঙ্গালা-সাহিত্যের উৎপত্তি।

বে দিন হইতে বন্ধভাষা লিখিত-ভাষারূপে গণ্য হইতেছিল,
সেই দিন হইতে সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত যে সকল পুস্তকাদির
স্থাষ্ট হইতে লাগিল, তাহাই বান্ধালার আদি সাহিত্য। লিখিত
বান্ধালার প্রচলনের সহিত বান্ধালা-সাহিত্যের স্থ্রপাত। কবে
কোন্ সময় বান্ধালা সাহিত্যের জন্ম হইল, তাহা স্থির করা একপ্রকার অসম্ভব। বান্ধালাভাষা প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি
বে, খুষীয় ১২শ শতান্ধীতে গোড়ীভাষা প্রাকৃত ব্যাকরণে মধ্যে
স্থান পাইয়াছে। অত্রে সাহিত্যের স্থাষ্ট ও তৎপরে ব্যাকরণের
প্রয়োজন হইয়া থাকে। এরপ স্থলে খুষীয় ১২শ শতান্ধীরও

বহু পূর্বে গোড়ীয় বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি কল্পনা করা যাইতে পারে।

খুষীয় ১২শ শতাব্দে হেমচন্দ্রাচার্য্য যে দেশীশব্দসংগ্রহ সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ঐ সকল দেশী শব্দের সহিত বাঙ্গালায় প্রচলিত দেশী শব্দের বিশেষ পার্থক্য নাই। বিঙ্গালাভাষা শব্দে দেশী শব্দের তালিকা দেখ ] চলিত কথাগুলি একট সংস্কৃত বা শুদ্ধভাবে লিখিত ভাষায় স্থান পাইয়া থাকে। এইরূপে চলিত "দেশী" শব্দগুলি কিছু সংশোধিত আকারেই হেমচন্দ্রের প্রাকৃত অভিধান মধ্যে স্থান পাইয়া থাকিবে। সচরাচর সাহিত্য-স্টির পর ব্যাক-রণ ও অভিধানের সৃষ্টি হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে হেমচন্দ্রা-চার্য্যের বহু পর্ব্বেই যে ঐ সকল দেশী শব্দসাহিত্যে প্রবিষ্ট হইরাছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। **হে**মচন্দ্র গুর্জ্জর-রাজসভায় অবস্থান করিতেন। গুর্জ্জর ও মহারাষ্ট্র হইতে যে অতি প্রাচীন দেশী সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা হেমচল্লেরও পূর্ববত্তী। সেই প্রাচীন সাহিত্যে হেমচন্দ্রগৃত দেশী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং সেই স্কপ্রাচীন ভাষার সহিত বর্ত্তমান প্রচলিত মরাঠী ভাষার বেশী <sup>°</sup>পার্থক্য আছে বলিয়া মনে হয় না। এরপ স্থলে আমরা মনে করিতে পারি যে যথন খুষ্টীর ১১শ শতান্দীর পূর্বে গোড়সাহিত্যের স্থাষ্ট হইয়াছিল, সে সাহিত্যের সহিত বৰ্ত্তমান প্ৰচলিত ভাষার আকাশ পাতাল প্ৰভেদ ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রমাণেরও বোধ হয় অভাব হইবে না।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকলহে বা স্ব স্ব ধর্মপ্রভাবস্থাপন উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ বঙ্গসাহিত্যের প্রচার ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। এ ছাড়া অপরাপর সামান্ত কারণেও বঙ্গসাহিত্যের প্রসার যে না হইয়াছে, তাহা নহে। সেই সকল সাম্প্রদায়িক ও গৌণ প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে নিম্নলিথিত খণ্ডে বিভক্ত করিলামঃ—

১ম বৌদ্ধপ্রভাব, ২য় শৈবপ্রভাব, ৩য় মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি ভক্ত শাক্তপ্রভাব, ৪র্থ মুসলমানপ্রভাব, ৫ম পৌরাণিকপ্রভাব, ৬য়্র বৈঞ্চব ও গৌরাঙ্গপ্রভাব, ৭ম কুলজ্ঞপ্রভাব, ৮ম তাত্তিক-প্রভাব, ৯ম গল্প ও সঙ্গীতপ্রভাব এবং ১০ম বিবিধ।

বৌদ্ধ প্রভাব।

শ্রীচৈতগ্রভাগবতে লিখিত আছে—

"যোগীপাল গোপীপাল \* মহীপাল গীত।

ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত॥"

\* "ভোগিপাল"—পাঠান্তর ৷

উদ্ভ প্রমাণ হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, শ্রীচৈতন্ত **(मरत**त चाविर्जादवत शर्स रशागीशान, रशाशीशान, ७ महीशारनत গীত প্রচলিত ছিল এবং তাহাই সাধারণে আনন্দের সহিত গুনিত। গোড়ের ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি, খুষ্টীয় অষ্ট্রম শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে গোড়ে পালবংশের অভ্যুদয়। পালরাজগণের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আজিও গৌড়বঙ্গের সর্ব্বত্র বিভ্যমান। পালরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ধর্মশীল, বিক্তানুরাগী ও পণ্ডিতপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে গৌড়বঙ্গে বহুতর ধর্মাচার্য্যের অভ্যাদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের আশ্রয়ে ও উৎসাহে নালনার বিশ্ববিত্যালয়ে সহস্র সহস্র লোক শিক্ষা পাইত। স্থতরাং তাঁহাদের যত্নে ঐ সময়ে সাধারণের মধ্যে ধর্মনীতি প্রচারের জন্ম দেশপ্রচলিত প্রাক্কত ভাষায় বহুতর গীতি-কবিতার স্ষ্টি হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। অবশ্র পালরাজগণের শাসনপত্রে সংস্কৃত ভাষারই প্রয়োগ দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সমস্ত উচ্চ শ্রেণীর উদ্দেশ্যেই লিখিত। কিন্তু সাধারণকে বুঝাইবার জন্ম ও ধর্মনীতি শিক্ষা দিবার জন্ম দেশীয় ভাষায় রচনার আবশ্রক হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ও মহাবীর স্বামী প্রথমে সাধারণের বোধগম্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহাদের অমুবত্তী ও তৎপরবন্তী বৌদ্ধ ও জৈন রাজগণ এবং তত্তৎ ধর্ম্মপ্রচারকগণ তাঁহাদেরই নীতির আশ্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের হস্তে দেশপ্রচলিত ভাষার সংস্থার ও দেশীয় সাহিত্যের স্থত্রপাত হইতে থাকে।

পালরাজগণের সময় যে সকল নীতি ও স্তৃতি-গীতি প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশই এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। যোগীপাল, গোপীপাল, ও মহীপালের গীতি সেই বিরাট্ সাহিত্যের ক্ষীণস্থতি মাত্র। আজও লোকে ধান্ ভান্তে মহীপালের গীত বলিয়া থাকে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহীপালের গীত সাধারণের দৃষ্টি ও শ্রুতির বহিত্তি। দিনাজপুর ও রঙ্গপুরে যোগী জাতির মধ্যে এই মহীপালের সংসারত্যাগস্মৃতি পরিক্ষৃট। পালরাজ মদনপালের তামশাসন হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, ৩য় বিগ্রহপালের পুত্র ২য় মহীপাল, শিবতুলা বাক্তি, তাহার কীর্তি সর্ব্বত গীত হইত। \*\*

প্রায় ১০৫৩ হইতে ১০৬৮ থ্য: অবদ পর্যান্ত মহীপাল বিভাষান ছিলেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার সংখারবৈরাগ্যের সহিত তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সর্বত্র গীত হইতে আরম্ভ হয়। মহীপালের সেই প্রাচীন প্রশস্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর না হইলেও গোপীপাল বা গোপীচন্দ্রের গীতি এখনও নিতান্ত হুপ্রাপ্য নহে। এখনও রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে যোগীজাতি মাণিকচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান গাইয়া থাকে।

মাণিকচাঁদের গান ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত।

মাণিকচাঁদের গান কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটার প্রতিকায় মুদ্রিত হইরাছে। কিন্তু মাণিকচাঁদের যে বৃহৎ গান প্রচলিত আছে, তাহার নিকট মুদ্রিত গান ভ্রমাংশ মাত্র। মাণিকচাঁদের গানের সমস্ত পালাটী গাইতে ৮।> দিন সময় লাগে। একতন্ত্রী সহযোগে যথন গাঁও আরম্ভ হয়, তথন ইতর সাধারণ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সেই গান শুনিতে থাকে। এই গান হইতে জানা যায় যে, বঙ্গে মাণিকচাঁদ রাজত্ব করিতেন। \* তিনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন। তাহার জ্রীর নাম ময়নামতী। তিনি ধর্ম্মের উপাসিকা। গঙ্গাতীরে তিনি ধর্ম্মের থান' নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার ভয়ে কৈলাসে শিব ত্রন্ত, যমালয়ের যম ব্যতিব্যস্ত। মাণিকচাঁদ অতুল রাজ্যবৈভব পরিত্যাগ করিয়াধর্মের ভক্ত হন ও সয়্যাস আশ্রয় করেন।

দেবগণের উপর ময়নামতী যেরপে প্রভাব চালাইয়াছেন ও মাণিকচাঁদ যে ভাবে রাজসংসার ছাড়িয়া যান, তাহা পাঠ করিলে বা শুনিলে স্পষ্ট বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন বলিয়াই বোধ হইবে। এই মাণিকচাঁদের গানে তৎপুত্র গোপীচাঁদেরও বৈরাগ্যের কথা আছে। গোপীচাঁদের ছই রাণী অত্না ও প্রনা। গোপীচাঁদ যথন সংসার ত্যাগ করিতে প্রস্তুত, তথন অহুনা পতিকে ঘরে রাখিবার জন্ম যেরপ অন্নয় বিনয় করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে প্রকাশিত মাণিকটাদের গানে ও হুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতে সেই বিষাদ গাথা প্রকাশিত হইয়াছে। এই হুইটীর মধ্যে মাণিকটাদের গানের ভাষা ও ভাব আলোচনা করিলে তাহা বৌদ্ধমুগের রচনা বলিয়াই মনে হুইবে। সেই রচনার নমুনা এই—

"না জাইও না জাইও রাজা দূব দেশান্তর।
কারে লাগিরা বান্দিলাম দীতল মন্দিল ঘর ॥
বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাই পাড় কানী।
এমন বর্মে ছাড়ি জাও আন্দার বৃথা গাবুরানী॥
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥
দস গিরির মাও বইন রব সোআমী লইব কোলে।
আন্দ্রিনারী রোদন করিব খালী ঘর মন্দিলে॥
খালী ঘর জোড়া টাটি মারে লাঠির ঘাও।
বর্ম কালে যুবতী রাড়ী নিতে কলঙ্ক রাও।

<sup>\*</sup> বিশ্বকোষ "পালরাজবংশ" শব্দ ও ৫ পৃষ্ঠা ও সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১ম ভাগ ১৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

<sup>🛨 &</sup>quot;মাণিকটাদ রাজা বঙ্গে বড় সতি।" ( মাণিকটাদের গান )

আক্ষক সঙ্গে করি লইআ জাও।

জীঅব জীবন ধন আক্ষি কন্থা সঙ্গে গেলে।

রাধিয়া দিমু অন্ন খুধার কালে।

পিপানার কালে দিমু পানী।

হাসিআ দেখিআ ও পোহামু রজনী।

সিতল পাটী বিছাইআ দিমু বালিসে হেলান পাও।

হাউন রক্ষে যাতিমু হস্ত পাও।

হাত থানি ত্থ হইলে পাও থানি জাতিমু।

এ রক্ষর কোতুকর বেলা স্থতি ভূপ্লিমু এস্থতি ভূপ্লাইমু॥

থীস্নীকালে বদনত দিমু দঙ্গ পাথার বাও।

মাঘ মাসি সীতে ঘেসিয়া রমু গাও।" \*

যদিও মুক্তি মাণিকচাঁদের গানের প্রথমাংশে শিব, যম হইতে চৈতগুদেবের নাম পর্য্যস্ত থাকায় আধুনিক রচনা বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অগুনার কাতরোক্তিতে সেই প্রাচীন ভাষারই স্কুম্পষ্ট নিদর্শন রহিয়াছে! বিশেষতঃ মাণিকচাঁদের বর্ণনাকালে—

"হাল খানাঅ মাসড়া সাধে দেড় বুড়ি কড়ি॥
দেড়া বুড়ি কড়ি লোকে খাজনা জোগাজ।
এতক মাণিকচন্দ রাজা সক্তঝা নলের বেড়া।
এক তন জৈক তন করি জে খাইছে তার স্থ্যারত ঘোড়া॥" \*

এই উক্তি হইতে মুসলমান আমলের পূর্ববিত্তী সমাজের সরল চিত্র মনে পড়ে। সে সময়ে কড়ি দিয়াই রাজস্ব দেওয়া হইত।

এই গানে গোরক্ষনাথ ও তাঁহার শিষ্য হাড়িসিদ্ধের প্রভাবের বর্ণনা আছে। হাড়ি সিদ্ধ অতি হীনজাতি হইলেও ইক্স তাঁহার আজ্ঞাবাহী, অপ্ররাগণ তাঁহার পাচিকা ইত্যাদি বর্ণনাও অহিন্দুর কথা। হুর্লভমল্লিক পরে সেই প্রাচীন আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়াই 'গোবিন্দচক্র গীত' রচনা করেন।

হূর্রভমন্ত্রিক নিজে হিন্দু, স্থতরাং গ্রন্থখানি হিন্দু সমাজের মনোমত করিবার জন্ম বিবিধ উপায় অবলম্বন করিলেও তাঁহার গ্রন্থে যে বৌদ্ধপ্রভাবের ঝাঁজ রহিয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ঢাকিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থে হাড়িপা, কাণিপা প্রভৃতি বৌদ্ধ যোগীর পরিচয় আছে। রাজা গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপাকে, 'প্রকৃত ধর্ম্ম কি ?' জিজ্ঞাসা করিলে হাড়িপা উত্তর করেন—

"হাড়িপা কহেন বাছা শুন গোবিন্দাই। অহিংসা পরম ধর্ম যার পর নাই॥"

রাণী যোগিবেশধারী রাজা গোবিন্দচক্রকে স্থাষ্টিতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে গোবিন্দচক্র উত্তর করেন,—

মুদ্রিত মাণিকটাদের গানের ঠিক অনুবর্তীন। হইয়া রঞ্পুরে যোগী
 জাতির নিকট বেরূপ শুনিয়ছি ও পাইয়াছি, ভদনুসারেই মূল উল্কৃত হইল।

"শৃষ্ণ হইতে আদিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি। আপনি জন স্থল আপনি আকাশ। আপনি চন্দ্ৰ স্থা জগত প্ৰকাশ।" ( তুল্ল'ভ মন্নিক )

উক্ত শ্লোকে মহাযান বৌদ্ধ মতানুসারী শৃত্যবাদ প্রকটিত রহিয়াছে।

মাণিকটাদের গানের গোপীটাদ ও গুর্লভ মল্লিকের গোবিন্দ-চক্রের পরিচয় মিলাইলে উভয়কে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞান অনুসারে "গোবিন্দচন্দ্র" শব্দ কথন গোপীচাঁদে পরিণত হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, গোবিন্দচন্দ্র ও গোপীচাঁদ হুই জন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এক জনের পরিচয় অন্তে আরোপিত হইয়াছে। রাজা মাণিকটাদের পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাসের কথা কেবল বঙ্গ বলিয়া নহে, সমস্ত ভারতে প্রচারিত। কিন্তঃগোবিন্দচক্রের নাম কেহ জানে না। অথচ পালরাজবংশের ইতিহাস আলোচনায় জানিতেছি, পাল বংশীয় শেষ নুপতি গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইয়া ১১৬১ খুপ্টাব্দে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সেই শেব বৌদ্ধ নূপতির কথা প্রাচ্য ভারতের বৌদ্ধসমাজ বহুকাল বিশ্বত হন নাই, তাঁহার শ্বতিরক্ষা করিবার জন্ম এখানকার বৌদ্ধসমাজ বহুদিন তাঁহার অতীতাক চালাইয়া আসিয়াছেন। নেপাল হইতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধগ্ৰন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "গোবিন্দপালদেবপাদানাং বিনষ্ট-त्राष्ट्रा" हेनामि क्रथ पृष्टे ह्या 🛊 এই গোবিন্দপালের গানও বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত থাকিতে পারে। পশ্চিম বঙ্গবাসী ত্রল ভ মলিক এই গোবিন্দপালের নাম গুনিয়া সম্ভবতঃ পূর্ববঙ্গাধিপ গোপীপালের কথা লিখিয়া থাকিবেন।

শৃত্যপুরাণ বা ধর্মপুরাণ।

আমরা মাণিকচাঁদের গানে পাইয়াছি,—শিবঠাকুর আশীর্কাদ করিতেছেন—

"জীউ জীউ রাঅত ধন্ম দিউক বর।"

উক্ত শ্লোকার্দ্ধ হইতে ব্ঝিতেছি যে, মাণিকচাঁদের গান রচিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম বা ধর্মিঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল। রাণী ময়নামতী, রাজা মাণিকচাঁদ, তৎপুত্র গোপীচাঁদ ইহারা সকলেই ধর্মের ভক্ত ছিলেন। স্থতরাং ধর্মের পূজা যে বাঙ্গানার অতি প্রাচীন, তাহা আর প্রমাণ করিবার আবশুক নাই।

ধর্ম্মের পূজা প্রচারার্থ পূর্ব্বে ও পরে যে সকল বান্ধালা গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ "ধর্মমঙ্গল" নামে পরিচিত। বিভিন্ন জাতীয় বহু কবি ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজা ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের খ্যালী রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন হইতেই ধর্মের পূজা প্রচারিত হয়।

<sup>\*</sup> विदःकांव "भानताकवःम"---०) १ भृष्ठे। जुहेवा ।

রামাইপণ্ডিত প্রথমে রঞ্জাবতীকে ধর্ম্মপূজা করিতে উপদেশ দেন।
রঞ্জাবতী ধর্ম্মের পূজা করিয়া রামাই পণ্ডিতের আশ্রমে শালেভর
দিয়া সেই পূণ্যফলে লাউসেনকে ধর্ম্মের বরপুত্ররূপে লাভ
করেন। পরে লাউসেনই ময়নাগড়ে রাজা হইয়া সর্ব্বত ধর্ম্মের
পূজা প্রচার করেন।

কবি ঘনরাম তাঁহার ধর্মমঙ্গলে লিথিয়াছেন যে,রামাই পণ্ডিত হাকলপুরাণ মতে ধর্মপূজার পদ্ধতি প্রচার করেন। এখনও বঙ্গের যেথানে যত ধর্মাঠাকুর আছেন, তাহার অধিকাংশই রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতি অনুসারেই পূজিত হইয়া থাকেন। আজও লক্ষ লক্ষ ডোম, পোদ, কৈবর্ত্ত, বাগদী প্রভৃতি হীন জাতি এবং হানে হানে অনেক উচ্চ জাতিও এই রামাই পণ্ডিতকে যথেষ্ঠ ভক্তি শ্রদা করিয়া থাকে। এরূপ বহুজনের ভক্তির পাত্রটা কে প

চক্রবর্ত্তী ঘনরাম রামাই পণ্ডিতকে 'বাইতি' বলিতে চাহেন, কিন্তু পেলারাম, সীতানাথ ও সহদেব-চক্রবর্ত্তী রামাই পণ্ডিতকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। রামাই পণ্ডিতও নিজে 'দ্বিজ'বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ধর্মের পদ্ধতিতেও তিনি 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত। বিষ্ণুপুরের প্রায় ৭ কোশ পূর্কে স্থিত ময়নাপুরের যাত্রাসিদ্ধি নামক ধর্মঠাকুরের পদ্ধতিতে এইরূপ রামাই পণ্ডিতের পরিচয় আছে—

বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মচাকুরের পূজা করিতে ভয় পান, সেই দোষে ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে বনবাস হইল। সঙ্গে ব্রাহ্মণীও বনে গেলেন। বনে উভয়ে বিষ্ণুর পূজা করিতেন। সেই পুণ্যে তাঁহাদের একটী পুত্র সন্তান জন্মিল।

> "হিমালয় মধ্যে জন্ম ব্রাহ্মণ কমার। বৈশাখীর শুকুপক্ষে জনম তাহার॥ পঞ্চমীর তিথি ছিল নক্ষত্র ভরণী। রবিবার শুভদিনে প্রসব কইল বাহ্মণী॥ ধর্মপুরা প্রচার যা'হতে হইবে। সেই প্রভু জন্মিলেন পূজার অভাবে 🎹 📸 শ্রীরামাই হইল যথন পঞ্চম বৎসর। তার পিতামাতা তথন ভাবিল অন্তর॥ পূর্বকালে এধর্মের অভিশাপ ছিল। এই হেতু বিতা তার পরাণ ত্যজিল। সেই কায়াতে করে মৃত্তিকা অর্পণ। পিতৃকার্য্য রামায়ে করাল নিরঞ্জন ॥ ধর্মসাক্ষাতে মৃত্যু হয় বাহ্মণী বাহ্মণ। দশদিন অশোচ করেন পালন ॥ দশদিন গতে করে আছাদি তর্পণ। বিমানে চড়িয়া গেল বৈকুণ্ঠভূবন ॥ সেই বালকে প্রভু দেন অন্নজল। ব্রাহ্মণের বেশে ধর্ম করেন সকল ॥

পূজার পদ্ধতি হেতু ভাবেন গোসাঞি। যজ্ঞসূত্ৰ দিলে পূজা কলিকালে নাই। কোলে করি লয়ে গেল ব্রাহ্মণের বেশে। বালকে লইয়া প্রভু রহে গঙ্গাপাশে ॥ সাত বছরের তথন হইল কুমার। আভ্যোতি চূড়াকরণ না হোল তাহার ।\*\* পনর বর্ষ বয়ঃক্রম হৈল ছার জন্ম। চ্ডাকরণ সংযোগে সারি তাম দেন ধর্ম। গ্রীষ্মবসন্থ ঋতু বিচার করি মনে। শীরামায়েরে তাত্র দিলেন শুভক্ষণে। পঞ্চশত হোম করে যজ্ঞের নিয়ম। মার্কণ্ড মূনি আসিয়া করেন সব ক্রম 🖡 এই পঞ্চম বেদে পণ্ডিত হবে সর্ববজন। গঙ্গার কলেতে করে কার্য্য সমাপন ॥ নিজ দেশে যাত্রা করে শ্রীরামাই পণ্ডিত। মার্কণ্ড সমভিব্যারে চলিল পরিত। স্থিতি হয়ে বসিলেন পিতার ভবনে। শিক্ষা করে নানা শাস্ত্র শুনি বিদামানে ॥ রামাই পণ্ডিত ধর্মপূজা করে নিরন্তর। তখন বয়স হইল পঞ্চাশ বৎসর ॥ তার পর দিকে দিকে রামাইর গমন। সমাগর। পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্মের স্থাপন ॥ ছত্রিশ জাতির ঘরে ধর্ম্মের স্থাপন। সভার পূজাতে তুষ্ট হন নিরঞ্জন ॥" (পদ্ধতি)

এই রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্ম্মদাস। ধর্ম্মদাসের চারি পুত্র মাধব, সনাতন, শ্রীধর ও স্থলোচন। একদিন ধর্ম্মদাস সদা নামে এক ডোমের বাড়ীতে কুল তুলিতে যান। ঐ সময় সদা ধর্মপূজা করিতেছিল। তদৰস্থায় ধর্ম্মদাস তাহাকে ধর্মের মন্ত্র পড়াইলেন।

"ধর্মপুজা করে সদা অতি ধীর মন।
সদাকে মন্ত্র বলান ধর্মদাস তথন ॥
মন্ত্র বলাতে ডোমের পুরোহিত হইল।
এই কীর্ত্তি কলিকাল পর্যান্ত রহিল ॥
ধর্মদাস হৈতে ধর্মপণ্ডিত জন্মিল।
এইরূপে পণ্ডিতবংশ বাড়িতে লাগিল॥
সদার বংশেতে ডোমের উৎপত্তি হয়।
ডোমেতে পণ্ডিতে প্রভেদ আছরে নিশ্চয় ॥"(ধাত্রাসিদ্ধির পং

উক্ত যাত্রাসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে বেশ ব্ঝিতেছি যে, রামাই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহার উপনয়নসংস্কার বা বৈদিকী দীক্ষা হয় নাই। তাঁহার পিতারও সমাধি হয়, কিন্তু অগ্নিসংস্কার হয় নাই। ব্রাহ্মণ হইয়াও রামাইকে ব্রাহ্মণবিরোধী কর্ম্ম করিতে হইয়াছিল। ভোটদেশের ইতিহাস হইতে জানিতে পারি, ডোমেরা এক সময়ে বৌদ্ধসমাজে অতি সম্মানিত ও উচ্চাসন অধিকার

ক্ষিত এবং ডোম্-প- ( এখন ডোমপণ্ডিত ) গণ তাহাদের আচার্য্যপদে অধিষ্ঠিত ছিল। ডোম্-পদিষ্টার কথায় বড় বড় রাজা রাজড়ারও আসন টলিত।

রামাই পণ্ডিতের পরিচয় হইতে ইহাও বুনিতেছি যে, তিনি উত্তরাঞ্চল হইতে আদিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ ধর্মপুজা করিতে ভাত ছিলেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই ব্রাহ্মণধর্ম বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধধর্ম আশ্রম করিয়াছিলেন, এ কারণ তিনি বৈদিকী দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া বৌদ্ধাচার্যাদিগের তাত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। মাজও ডোমপণ্ডিতগণ তাম্রদীক্ষার পরে তবে সকলে ধর্মপুজায় অধিকারী হন, তাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের সম্বক্ষ ভাবে, অপর সকল আতিকেই স্বজাতি অপেক্ষা হীন মনে করিয়া থাকে—ডোমের হাতে দুরের কথা, ভাহারা ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির অয় লপর্শও করে না। রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধর্মদাসের বংশধরগণ আজও সর্ক্রেই ধর্ম্মপণ্ডিত' এবং কোথাও কোথাও 'ডোমণ্ডিত' বলিয়া পরিচিত।

রামাই কোন্ সময়ের লোক ? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোড়া-ধিপ ধর্মপালের সময় ও লাউদেনের জন্মকালে রম্বাইপশ্ভিত বিশ্বমান ছিলেন। পালরাজগণের ইতিহাস হইতে জানিজে পান্নি যে, খুষ্ঠীয় ৮ম শতাব্দের শেষভাগে ধর্মপালের অভ্যুদয়। খুষ্টীয় ৯ম শতান্দের প্রারম্ভে তিনি গৌড়াধিকার করেন। তৎ-পুত্র দেবপাল গোড়ের অধিপতি হন। রাঢ়ীর ব্রাহ্মণকুলাচার্য্য হরিমিশ্র এই দেবপালের পরিচয় কালে লিথিরাছেন যে, ধর্ম্মের উপর তাঁহার যথেষ্ট ভক্তি ছিল ও আত্মীয়স্বজনকে তিনি সর্বাদাই আমোদিত করিতেন।\* এরূপ স্থলে রামাই পণ্ডিতকে আমরা খুষ্টীয় ৯ম শতান্দীর লোক বলিয়া মনে করিতে পারি। সকল ধর্মামঙ্গলেই আছে যে লাউদেন অজয়ের অপর পারে ঢেকুরের অধীশ্বর মহাপরাক্রান্ত ইছাই ঘোষকে যুদ্ধে পরাজয় করিরা নিহত করেন। রাঢ়ীর বৈঅকুলপঞ্জিকা হইতেও আমরা জানিতে পারি যে, খুষ্ঠীয় ১২শ শতাব্দে ঢেকুর সেনভূম নামে গণ্য হইয়াছিল। তাহাই বৈত্য সেনবংশের আদি বাসস্থান বলিয়া পরিচিত। বৈদ্যবংশীর বিমলসেনের বংশধর শিথরভূমের রাজার নিকট ঢেকুরগড়ের উচ্চ ভৃথগু লাভ করিলে তাহাই পরে সেনপাহাড়ী নামে প্যাত হয়। ইছাইঘোষের প্রতাপ এখনও স্থানীয় লোকে বিশ্বত হয় নাই। খৃষ্টীয় ১২শ শতান্দীর বছপূর্বে যে ঢেকুরে ইচাইঘোষের অভ্যাদয়, তাহা মোটামূটী স্বীকার করিরা লইলেও আমরা পালবংশের অধিকারকালে পৌছিতে পারিব। এই

\* "ধর্মে চান্ত মতিঃ দদৈব রমতে স্বসীয়বংশোদ্ভবৈঃ।" ( হরিমিশ্র )
 [ পালরাজ্বংশ শব্দ দেখ ]

প্রমাণেও আমরা রামাই পণ্ডিতকে খুষ্টীয় ১১শ শতান্দীর পূর্ব্ববিত্তী বলিয়া অনায়াদেই স্বীকার করিতে পারি।

রামাইপঙিতের 'শৃত্যপুরাণ' পাওরা গিরাছে। মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশর গোড়ীর ভাষার এই আদিগ্রন্থ আৰিষ্কার করিয়া বন্ধবাসী মাত্রেরই ধক্তবাদের পাত্র হইরাছেন। এই 'শৃত্যপুরাণে" রামাই পঙিত ধর্ম্মসকুরের পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া গিরাছেন, এ জন্য এই গ্রন্থখানি "ধর্মপুরাণ" নামেও পরিচিত। এই আদিগ্রন্থের প্রারম্ভ এইরূপ—

শ্বীশ্রীধর্মায় নম:। অথ শৃক্তপুরাণ লিখাতে—

"নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল ক্স চিন। রবি সদী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥ নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাদ। মের মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস। দেউল দেহার। নহি পুজিষার দেহ। মহাপুল্ল মাঝ পরভুর আর অচ্ছি কেউ॥ ঋষি যে ভগন্বী নহি নহিক বাস্তন। পকাত পাহাড় নহি নহিক থাবর জঙ্গন॥ হল খল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল। সাগর সঙ্গম নহি নহি দেবত। সকল । নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি হর নর। **यञ्जा विष्ठे, न हिल न हिल आ**धात्र । বার বত্ত ন ছিল ঋষি যে তপস্বী। তীথ থল নহি ছিল গ্ৰা ব্যানসী # পৈরাগ মাধব নহি কি করি বিচার। স্বৰ্গ মত্ত নহি ছিল স্ব ধৃষ্কুকার। দস দিগ্পাল নহি মেঘ তারাগন। আউ মিত<sub>ু</sub> নহি ছিল ব্মর তাড়ন। চারি বেদ ন ছিল ন ছিল <mark>দাস্তর বিচার।</mark> গোপত বেদ কৈলন পরভু করভার। ছিধশ্ম পদারবিন্দ করিবাক নতি। রামাঞি পণ্ডিত কহে স্থনরে <mark>ভারতী।"</mark>

রামাই পণ্ডিতের ভাব ও ভাষায় অহিন্দুর গন্ধ মাধা। তিনি ধর্ম্মঠাকুর ভিন্ন আর কাহাকেও নমস্কার করেন নাই। শৃত্য-পুরাণে তিনি শৃত্যবাদই ঘোষণা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী লিপি-কারদিগের হস্তে শৃত্যপুরাণের ভাষার রূপ অনেকটা পরিবর্ত্তিত না হইরাছে, এমন নহে; ভবে ভাবে ও ভাষায় শৃত্যপুরাণখানি যে এককালে সম্পূর্ণ বিরুত এমন মনে করিতে পারি না। শৃত্য-পুরাণখানি ধর্ম্মপণ্ডিতদিগের নিকট বেদবং মান্ত; বছশতান্দ গত হইরাছে, তথাপি শৃত্যপুরাণের মতেই ধর্মপণ্ডিতগণ চলিতেছে, এরূপ স্থলে ম্লগ্রহের পাঠবিক্বতি করিতে বা তুলিয়া ফেলিতে সহজে কেহ সাহসী হয় নাই। তবে রামাই পণ্ডিতের

উপর স্ব সম্প্রদায়ের লোকদিপের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া পরবর্ত্তীকালে কোন কোন নৃতন অংশ রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া মূলগ্রন্থে সংযোজিত না হইয়াছে, এমন নহে। এইরপ শৃত্যপুরাণে "নিরঞ্জনের রুয়া" নামে একটা অংশ দৃষ্ট হয়। এই অংশটাও ব্রাহ্মণবিরুদ্ধে লিখিত।

যথা—

"জাজপুর পূয়বাদি, সোলসঅ ঘর বেদি, तिषि लग्न कन्नग्न यून। দথিন্যা মাগিতে জাঅ, জার ঘরেনাঞি পাঅ, সাঁপ দিআ পুড়াএ ভুবন। মালদহে লাগে কর দিলএ কর যুন দখিন্যা মাগিতে যাঅ, জার ঘরে নাঞি পাএ, সাঁপ দিয়া পুড়াএ ভুবন ॥ মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর, জালের নাহিক দিসপাস। বোলিষ্ঠ হইল বড়, দস বিস হয়া জড়, সদ্ধর্মিরে করএ বিনাস। বেদে করে উচ্চারন, বের্যাঅ অগ্নি ঘনে ঘন, দেখিআ সভাই কম্পমান। মনেত পাইআ মন্ম, সভে বোলে রাথ ধন্ম, তোমা বিনে কে করে পরিস্তান॥ করে সৃষ্টি সংহারন, এইরূপে দ্বিজগন, ই বড় হোইল অবিচার। বৈকুঠে থাকিআ ধন্ম, মনেত পাইআ মন্ম, মায়াত হোইল অন্ধকার॥ ধন্ম হইল যবনরপী, মাথাঅত কাল টুপি, হাতে সোভে তিরুচ কামান। চাপিআ উত্তম হয়, তিভুবনে লাগে ভয়, খোদাঅ বলিআ এক নাম॥ নিরঞ্জন নিরাকার, 🦠 হৈল্য ভেস্ত অবতার, মুখেত বলেত দম্বদার। সভে হয়া একমন, যত্ত্ৰক দেবতাগণ, ্ত্ৰ আনন্দেত পৱিল ইজার॥ ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর, আদক্ষ হৈল্যা শূলপানি। গনেশ হইল্যা গাজী, কাত্তিক হইল্যা কাজি, ফ্কির হইল্যা মহামূনি॥ েচজিআ আপন ভেক; নারদ হৈলা সেথ. পুরন্দর হইল মৌলনা।

চন্দ স্তুজ আদি দেবে, পদাতিক হয়া সেবে,
সতে মিলি বাজান বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবী, তিঁহ হৈল্যা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হল্য বিবিন্র ।
যত্তেক দেবতাগণ, হয়া সভে এক মন,
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে, কাড়াা কিড়াা থাজ রঙ্গে,
পাথড় পাথড় বোলে বোল ।
ধরিজা ধন্মের পাজ, রামাঞি পণ্ডিত গাঞ,
ই বড় বিসম গগুগোল ॥"\*

শৃত্যপুরাণের উদ্ধৃত অংশ যদিও রামাই পণ্ডিতের নাম দিয়া পরবর্ত্তী রচনা, কিন্তু উহা হইতে অতীত ইতিহাসের ক্ষীণালোক পাইতেছি। বৌদ্ধেরা কথন আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৰ্ণিয়া পরিচয় দিত না, আপন ধর্মকে সদ্ধর্ম ও স্বসাম্প্রদায়িকগণকে 'সদ্বন্মী' বলিত। মালদা বা প্রাচীন গৌড় অঞ্চলে সম্ভবতঃ পালরাজ্য লোপ ও সেনরাজত্বকালে ) বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সদ্ধর্মী-দিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে সময়ের সেনরাজ বৈদিক বান্ধণের বশ, বৈদিকগণের অদম্য প্রভাব। স্তরাং বৈদিককে যে না দক্ষিণা দিত, বা অসম্মান করিত, বহু বৈদিক একত্র হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিত। এক্সপ অত্যা-চার ক্রমেই সদ্ধর্মী (বৌদ্ধ)-দিগের অসহ্য হইল। প্রতিবিধানের জন্ম তাহারা মুসলমানের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল। মুসল-মান আসিয়া মালদহ বা প্রাচীন গ্রোড় লুট করিল, হিন্দু দেবদেবী ও দেবালয় ভাঙ্গিল, এইরূপে সন্ধর্মীদিগের মনস্বামনা সিদ্ধ করিল। এই ঘটনার সহিত মহম্মদ-ই-বর্থ তিয়ারের গৌড়াক্রমণের কোন সংস্রব আছে কি না, কে বলিতে পারে ? প্রকৃত কথা এই. দেশের জনসাধারণ কতকটা রাজদ্রোহী না হইলে মুষ্টিমেয় মুসল-মান সৈত্য আদিয়া গোড়রাজ্য সহজে অধিকার করিয়া বসিবে ইহা সম্ভবপর নহে। ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারেই যে সদ্ধর্মী কৌদ্ধ-গণ হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মুসলমান শাসন আরম্ভ হওয়ায় ধর্মপূজা এককালে লোপ হইতে পারিল না। ধর্ম্মপূজা ও ধর্মের গান সেই সকল হীনাবস্থাপন্ন বিভিন্ন জাতির মধ্যে রহিয়া গেল। ধর্মের গানে ব্রাহ্মণবিরোধী কথা স্থান পাইয়াছিল বলিয়াই পূৰ্ব্বতন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতসমাজ দেশীয়-সাহিত্যকে ম্বণার চক্ষে দেখিতেন। এই ম্বণার ভাব ব্রাহ্মণসমাজ বহু দিন পোষণ করিয়াছিলেন।

রীমাই পণ্ডিত গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে

★ ইন্তলিপিতে ফেরপ আছে, ঠিক দেইরপ উদ্ধৃত হইল।

বৌদ্ধর্মের শৃত্যবাদ সহজভাবে প্রচারোদ্দেশ্যে শৃত্যপ্রাণ ও ধর্মের পূজাপদ্ধতি প্রচার করিয়া যান। শৃত্যপুরাণে তিনি দেখাইয়া ছেন, ধর্ম্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেখরেরও উপর সর্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্ অথচ মহাশৃত্য স্বরূপ। তাঁহা হইতে স্ষ্টির মূল আভাশক্তির উত্তব।

"বন্ন স্থন্নী করতার, সভ স্থন্নী অবতার সব্ব স্থন্নী মধ্যে আরোহন। চরনে উদয় ভান্ম, ় কোটী চন্দ্র জিনি তন্ত্র্ ধ্বল আসনে নিরঞ্জন॥" (রামাই পণ্ডিত)

রামাই পণ্ডিতের প্রন্থে কংসাই, নীলাই ও খেতাই এই
তিন জন ধর্মপণ্ডিতের উল্লেখ আছে। হরিচন্দ্র ও তাঁহার রাণী
মদনার ধর্মপূজার প্রসম্ব আছে, কিন্তু তাহাও অতি সংক্ষেপে।
কোন কালে কোন্ সমরে ধর্মপূজা কিরূপ ভাবে করিতে হয়, এই
কথাই বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শৃত্যপুরাণের রচনা বহু
স্থলেই পুনরুক্তিদোয়ত্যিত, অনেক স্থলের ভাষা গছ কি পছ
তাহা বুঝিয়া উঠা ভার। অনেক স্থলের অর্থগ্রহ করা কঠিন,
যে লাউসেনের প্রসন্ধ লইয়া সকল ধর্মমন্ধল বা গৌড়কাব্যের
স্টি, সেই বন্ধবিশ্রুত লাউসেনের নাম গদ্ধ রামাইর শৃত্যপুরাণে
নাই, ইহাতেও আমরা রামাইকে লাউসেনের পূর্ব্বতন বলিয়া
মনে করিতে পারি। রামাই যে ধর্ম্মরহন্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহাই যেন কিছু উন্নত আকারে কালচক্র্যান বা ধর্ম্মধাতুমণ্ডলে পরিণত হইয়াছে।

## ধর্মপুরাণ ও ধর্মসঙ্গল।

পূর্বেই লিথিয়াছি, সকল ধর্মমঙ্গল মতেই ধর্মপূজা প্রচার করিবার জন্মই লাউদেনের অভ্যুদয়। তাঁহার অসাধারণ বীরত্ব ও বিমল চরিত্র প্রসংক্ষই আদি গৌড়কাব্য বা ধর্মমঙ্গলের স্থাষ্ট । এক সময়ে গৌড়বঙ্গে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি হইয়াছিল বলিয়াই বঙ্গীয় পঞ্জিকাসমূহে অধীয়র মধ্যে লাউদেনের নাম স্থান পাইয়াছে। দিজ ময়ৢবভট্টই সর্ব্ব প্রথমে লাউদেনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্ম তাঁহার ধর্মপুরাণে গৌড়কাব্যের স্ফানা করিয়া যান। ময়ৢবভট্ট বাহ্মণ ইইলেও এক জন ধর্মোপাসক ছিলেন, তাঁহার ধর্মপুরাণের প্রারম্ভে কোন দেবদেবীর স্থাতি বা মাহাত্মা বর্ণিত হয় নাই, একমাত্র ধর্মগারুরই তাঁহার লক্ষ্য। তিনি এইয়পে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

"মন দিআ স্থন সভে ধন্মপ্রান।
সকীঅ মহিমা স্থন হঞা সাবধান॥"

গোড়কাব্যের আদি কবি ময়য়ভট্ট কোন্ সময়ের শোক তাহা ঠিক জানা যায় নাই। রূপরাম, খেলারাম, মাণিকরাম, সীতারাম, প্রভ্রাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, শ্লামপণ্ডিত, রামদাস আদক, ঘনরাম ও সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি সকলেই ময়ুরভটের নামোল্লেথ করিয়াছেন। রূপরাম ৪ শত বর্ষের পূর্বে বিভ্যান ছিলেন, তৎপূর্বে ময়ুরভট্ট। সীতারাম দাসের ধর্মামঙ্গলের ৩ শত বর্ষের হস্তলিপি আমরা দেথিয়াছি, স্থতরাং তিনি যে তাহার পূর্ববর্ত্তীলোক তাহাতে সন্দেহ মাই। সীতারাম ময়ুরভট্ট সম্বন্ধে তাঁহার ধর্মামঙ্গলের অষ্ট্রমঙ্গলা মধ্যে এইরূপ লিথিয়াছেন—

"মউরভট্ট মহাসঅ জোগে নিরমল।
পরকাস করিল জেবা ধর্মের মঙ্গল ॥
তাহার অরণ করি সভে গাই গীত।
সেই অংস স্থনিলে ধর্মেত থাকে চিত॥
মউরভট্ট মহাসএর স্থলর গাঁচালি।
আনন্দে হইল নষ্ট ছুই এক কলি॥
ভুল ভ্রাম্ভি গাঁত জদি গেছি এড়াইআ।
নিদের আলিসে জদি নাঞি গেছি গায়া॥
ভুমি না খেমিলে খেমিবেক কুন জন।
দানের অসেস দোস না লবে নারায়ন॥"

(১০১৫ সালের হন্তলিপি)

উক্ত কয় ছত্র হইতে জানা ষাইতেছে, ৩।৪ শত বর্ষ পূর্ব্বেও ময়ুরভট্টের গীত নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল,ধর্মমঙ্গল-গায়কেরা তাঁহার গীতিকবিতার মধ্যে মধ্যে ছই এক কলি হারাইয়া ছিলেন। এরূপস্থলে ময়ুরভট্টকে ৫।৬ শত বর্ষের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ঘনরামও লিথিয়াছেন—

"ময়্রভট্ট বন্দিব সংগীতের আগ্ন কবি।"

ময়ুরভট্টের রচনা অতি সরল। তাঁহার প্রাচীন রচনার উপর পরবর্ত্তী লেথক বা গায়কগণের কিছু হাত না পড়িয়াছে এমন নহে।

ময়ুরভট্টের পর আমরা রূপরামকে পাই। থেলারাম, মাণিকরাম প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলপ্রণেতারা রূপরামকে "আদি রূপ-রাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ময়ুরভট্ট ধর্মপুরাণ রচনাকরিলেও কাব্য হিসাবে রূপরামের গ্রন্থকেই প্রধান বলা যাইতে পারে এবং এই হিসাবে রূপরাম আদি গৌড়কাব্যরচয়িতা বটে। রূপরামের গ্রন্থ থানিও অতি বৃহৎ, ভাষা বেশ স্থললিত, তবে মধ্যে মধ্যে প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ আছে।

রূপরামের পর থেলারাম ও প্রভ্রামের নাম উল্লেখ করিতে পারি। উভয়ের রচনা বেশ সরল ও স্থললিত, উভয়ের গ্রন্থই অতি বৃহৎ। দীনেশ বাবু ভক্তিনিধির কথা তুলিয়া বলিতে চান, ১৪৪৯ শকে বা ১৫২৭ খুষ্টাব্দে থেলারাম গোড়কাব্য রচনা করেন। কিন্তু আমরা যে সকল পুথি দেখিয়াছি, ভাহাতে রচনাকালের কোন প্রসঙ্গ নাই। প্রভ্রামের ধর্মমঙ্গলের বে নকল পাওয়া গিয়াছে, তাহার একখানির বয়স তিন শত বর্ষের অধিক। এরপ স্থলে প্রভ্রামকে তাহার পূর্বের লোক অনায়াদেই বলা যাইতে পারে।

তৎপরে মাণিকরাম। উচ্চ শ্রেণীর ব্রান্ধণের মধ্যে মাণিক-রাম গাঙ্গুলিই সম্ভবতঃ প্রথম ধর্ম্মঙ্গল রচনা করেন। মাণিক-রাম লিথিয়াছেন—

> "জাতি জায় তবে প্রভু জদি করি গান। অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে। স্থপক্ষের সন্তোধে বিপক্ষ পাছে হানে।"

এই উক্তি হইতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, ধর্ম্মক্ষলগান ব্রাহ্মণসমাজের কতদূর অপ্রীতিকর ছিল, এমন কি ধর্ম্মচাকুরের গান করিলে ব্রাহ্মণ-সমাজে কেবল অথ্যাতি বলিয়া নয় সমাজ-চ্যুতি বা জাতিনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক ধর্ম্মন্সল রচনা করিয়া মাণিকগাঙ্গুলি যথেষ্ঠ সাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি হিন্দু দেবদেবীর সহিত ধর্ম্মচাকুরের আসন স্থাপন করিয়া ধর্মচাকুরকে হিন্দুর ঘরে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তথন হইতেই যেন ধর্মচাকুর হিন্দুর উপাস্থ হইয়া পড়িলেন; ডোম পণ্ডিতের স্থানে কোথাও কোথাও উচ্চ শ্রেণির ব্রাহ্মণও বিসিবার চেষ্ঠা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মহাযান বৌদ্ধ-দিগের শৃত্যমূর্ত্তি

"ধ্বল আসন, ধ্বল ভূষণ ধ্বল চলন গায়। ধ্বল অস্বর, ধ্বল চামর, ধ্বল পাছ্কা পায়॥" ( মাণিকগাঙ্গুলি )

ইত্যাদি কতকটা সাকাররূপে ধর্ম্ম হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিলেন। এখন হইতে ধর্ম্মঠাকুর মূল পূজকের নিকট না হউক, সাধারণ হিন্দুর নিকট হিন্দুর দেবতা বলিয়া গণ্য হইলেন।

মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল ১৪৬৯ শকে (১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে) রচিত হয়।\*

মাণিক গাঙ্গুলি যদিও "মনে অভিলাষ রচি ইতিহাস তোমার আদেশ পেয়ে" ইত্যাদি বর্ণনায় নিজ গ্রন্থের ঐতি-হাসিকত্বের আভাস দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে পূর্ববর্ত্তী ধর্ম্ম-মঙ্গলের গ্রায় ইতিহাসের সঙ্গে অনেক অনৈতিহাসিক ও অস্বাভা-বিক কথারও অবতারণা রহিয়াছে। এমন অনেক অজ্ঞাত-তত্ত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, যাহা কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় ধর্মগ্রন্থ হইতে আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। মাণিকের রচনাও বেশ সরল, ও কবিত্বপূর্ণ। অনেক স্থান পাঠ করিলে মনে হইবে যে কবি সংস্কৃত ভাষায় ব্যৎপন্ন ছিলেন।

মাণিক গাঙ্গুলির সমকালে বা কিছু পরে কবি সীতারাম দাসের

\* "শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমূদ্র দক্ষিণে।
 সিদ্ধি সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সলে ॥" ( মাণিকরাম )

"অনাভ্যক্সল" রচিত হয়। রূপরাম, থেলারাম, মাণিকরাম প্রভৃতি বেমন ধর্মের স্বপ্নাদেশে নিজ নিজ "ধর্মাক্সল গান" রচনা করেন, সীতারাম দাসও সেইরূপ স্বপ্নে গজলক্ষ্মীর আদেশে ও জামকুড়ির বনে ধর্মের দর্শন লাভ করিয়া নিজ অভীষ্ট কাব্য লিখিতে বসেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ইন্দাসের দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ ওম্বংশে সীতারামের জন্ম। কবি পরিচয় দিয়াছেন "ইন্দাসের ওম্বোঞ্চী জানে সর্বলোকে।" (সীতারাম)

তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ গোপীনাথ, তৎপুত্র মথুরাদাস, মদনদাস ও ধর্ম্মদাস, ধর্ম্মদাসের ৪ পুত্র হরিদাস, রাজীবলোচন, হুর্যোধন ও কুশলরাম। মদনের পুত্র দেবীদাস, এই দেবীদাসের পুত্র কবি সীতারাম। কবির মাতামহের নাম খ্রামদাস ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম সভারাম রায়। কবি ময়ুরভট্টের সম্পূর্ণ আদর্শ লইয়ানিজ গোড়কাব্য সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাও কবি মুক্তকঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সীতারামের গ্রন্থথানি অতি বৃহৎ। তিনি রঞ্জাবতীর জন্ম হইতে পালা আরম্ভ করিয়া অন্তমঙ্গলায় শেষ করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা স্থললিত ও মার্জিত, পূর্ব্ববর্ত্তী সকল কবি হইতে তিনি কবিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

তৎপরে আমরা রামকৃষ্ণামুজ কবি রামনারায়ণের নাম উল্লেখ করিব। ইহার রচিত ধর্মমঙ্গলখানিও অতি বৃহৎ। রামনারায়ণ একজন পরম শাক্ত ছিলেন, তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি-গণের আয় ধর্ম্মঠাকুরকে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের জনক বলিয়া ঘোষণা করিলেও তাঁহার গ্রন্থে পত্রে পত্রে তিনি আছাশক্তিরই 'যেন প্রাধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। লাউসেম হনু-মানের সাহায্যে যথন ইছাই ঘোষকে বিনাশ করেন, ইছাই ঘোষের ইষ্টদেবী খ্রামরূপা যথন ভয়ন্ধরী মহাকালীরূপে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ইছাই ঘোষের কাটামুণ্ডের অনুসন্ধান না পাইয়া হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন, তথন রামনারায়ণের ধর্ম-ঠাকুরকে দেবগণের সহিত কৈলাসে গিয়া মহাদেবের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। এ সময় ভক্তের জন্ম থেরূপ অধীর হইয়া ভগবতী প্রেমাশ্রু বর্ষণ ও বিলাপ করিয়াছিলেন, রামনারায়ণের বর্ণনায় তাহা অতি হৃদয়গ্রাহী ও মর্ম্মপর্শী হইয়াছে। তাহার প্রতি ছত্রে যেন মাতৃঙ্গেহ মুখরিত হইয়াছে। কিন্তু বলিতে কি রামনারায়ণের হাতে ধর্মমঙ্গলের উপাখ্যান ভাগ অনেকটা ঠিক থাকিলেও ধর্ম্মতত্ত্বের মূল উদ্দেশ্ত বিক্বত হইয়াছে।

তৎপরে ছিজ রামচন্দ্র ও শ্রাম পণ্ডিতের ধর্ম্মাঙ্গলের উল্লেখ করিতে পারি। ছিজ রামচন্দ্রের গ্রন্থখানিও সামাভা নহে। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে প্রভুরামের ভণিতা দৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ রামচন্দ্র প্রভুরামের অনুসরণ করিয়াছেন। শ্রাম পণ্ডিতের গ্রন্থ তত বড় নহে।

অতঃপর আমরা দক্ষিণ-রাঢ়ীর কৈবর্ত্ত রামদাস আদকের এক 'অনাদিমঙ্গল' পাই। এই গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত সকল ধর্ম্মঙ্গল হইতে বড়। এই বৃহৎ ুগ্রন্থরচনার বৃত্তাস্তটীও কিছু কৌতুক-জনক। হুগলী জেলার আরামবাগ থানার অন্তর্গত হারৎপুরে কবির পিতা রামচন্দ্র আদকের বাস ছিল। এথানে চৈতগুসামন্ত নামে এক হন্দান্ত তহশীলদার থাকিতেন। তাঁহার অত্যাচারে থাজনার হারে কবি কারারুদ্ধ হন। রঘুনন্দন টাকা ধারের চেষ্টায় অন্ত গ্রামে প্রায়ন করেন। রামদাসের কাকৃতি মিনতিতে কারারক্ষীর মনে দয়া হয় ও তাহাতেই রামদাসের পলায়নের স্থযোগ ঘটে। কবি মাতৃলালয় অভিমুখে ছুটিলেন, পথে পাড়া-বাঘনান গ্রামে এক সশস্ত্র প্রহরী তাহাকে বেগার ধরিল। একে কুধা তৃষ্ণায় কবির ওষ্ঠাগত প্রাণ, তাহার উপর এই বেগারীতে তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ভয়ে ও পরি-শ্রমে কবির দারুণ জর হইল, তৃষ্ণায় কবি কাণাদীবির জল খাইতে ছুটিল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য। জলে নামিবা মাত্র জল শুকাইয়া গেল। তখন কবি নিরাশ ও ভগ্ন হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় এক দিব্য পুরুষ স্বর্ণ কমগুলুতে গঙ্গা-জল দিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মের সঙ্গীত গাইতে অনুমতি করিলেন। রামদাস কহিলেন.—

> "পাঠ পঢ়ি ৰাই প্ৰভূ চঞ্চল হইয়া। গোধন চরাই মাঠে রাথাল লইয়া।"

তথন দিব্যপুক্ষ বর দিলেন—

"আজি হইতে রামদাস কবিবর তুমি।

জাড়া গ্রামে কাল্রায় ধর্ম হই আমি।

আসরে জুড়িব গীত আমার শরণে।

সঙ্গীত কবিতা ভাবা ভাসিবে বদনে। ( অনাদিম•)

এইরপে কালুরায়ের রুপায় কৈবর্ত্ত কবি রামদাস আদক
স্থবৃহৎ 'অনাদিমঙ্গল' রচনা করিলেন। ১৫৪৮ শকে এই গ্রন্থ
রচিত হয়। গ্রন্থের ভাষা সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে উদ্দীপনা
ও বেশ কবিত্ব আছে। অনাদিমঙ্গল রচনাকালে কবি ভূরস্থটের
রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের অধিকারে বাস করিতেন।

"ভূরকটে রাজা রার প্রতাপ নারারণ। দীনে দাতা কল্পতক কর্ণের সমান। তাঁহার রাজতে বাস বহু দিন হৈতে। পুরুষে পুরুষে চাস চসি বিধি মতে।"

রামদাসের পর চক্রবর্ত্তী ঘনরাম ১৬৩৫ শকে (১৭১৩খুপ্টান্ধে)
শ্রীধর্ম্মক্ষল বা গোড়কাব্য প্রকাশ করেন। ঘনরামের পিতার নাম গোরীকান্ত, মাতার নাম সীতা, এবং মাতামহের নাম গঙ্গাহরি। কৌকুসাবীর রাজকুলে গঙ্গাহরির জন্ম। ঘনরাম রামপুরের টোলে পড়িতেন, অন্ন বয়সেই কবিতানৈপুণ্য দেখাইয়া তিনি 'কবিরত্ন'
পীধি লাভ করেন। তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান বর্দ্ধমান
জেলার কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত রুষ্ণপুর গ্রাম। রুষ্ণপুরপতি
রাজা কীর্ন্তিচন্দ্রের আদেশে কবিরত্ন ঘনরাম শ্রীধর্মকলকাব্য"
রচনা করেন। এই কাব্য খানি কবির এক অত্যুজ্জ্বল কীর্ত্তি।
লাউসেনের চরিত্র ঘনরামের হাতে যেরূপ সমুজ্জ্বল, পূর্ব্ববর্ত্তী
কবিগণ লাউসেনকে মহাবীর বলিয়া পরিচয় দিলেও প্রকৃত্ত বীররসের বর্ণনায় কেহই সিদ্ধকাম নহেন! কিন্তু ঘনরাম এ
সম্বন্ধে অনেকটা সফলতা দেখাইয়াছেন। লাউসেনের ভাতা
কর্প্রের চরিত্রে কবি ভীক্ বাঙ্গালীর সজীব চিত্র আঁকিয়াছেন।
ভাহার কবিতাগুলি সরল ও সরস, মধ্যে মধ্যে 'বেশ উদ্দীপনা
ও ভাবপূর্ণ, তবে এই বৃহৎ গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে অনেকটা
এক যেঁয়ে বলিয়াই মনে হয়।

ঘনরামের হাতে ধর্ম্মঞ্চল সম্পূর্ণ নৃতন জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। যদিও কবি ময়ুরভটের দোহাই দিয়াছেন বটে, কিন্তু হিন্দু দেবদেবীর বর্ণনায় তাঁহার ধর্ম্মঞ্চলে বৌদ্ধভাব এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার গ্রন্থের সর্ব্রেই শাস্ত্রের দোহাই। তাহাতে ময়ুরভট্ট বা রূপরামের ধর্ম্মচিত্রও এক কালে চাপা পড়িয়াছে।

ঘনরামের প্রীধর্মাঙ্গলে ২৪টা পালা বা সর্গ আছে। যথা—
> স্থাপনা, ২ ঢেকুরপালা, ৩ রঞ্জাবতীর বিবাহ, ৪ হরিচন্দ্রপালা,
৫ রঞ্জাবতীর শালেভর, ৬ লাউসেনের জন্ম, ৭ আথড়া, ৮ ফলানির্মাণপালা, ৯ লাউসেনের গৌড়মাত্রা, ১০ কামদলবধ,
১১ জামাতি, ১২ গোলাহাট, ১৩ হস্তিবধ, ১৪ কাঙ্রুরমাত্রা,
১৫ কামরপ্রুর, ১৬ কানড়ার স্বয়ম্বর, ১৭ কানড়ার বিবাহ,
১৮ মারামুণ্ড, ১৯ ইছাইবধ, ২০ বাদলপালা, ২১ পশ্চিমোদর
আরম্ভ, ২২ জাগরণ, ২৩ পশ্চিমোদর ও ২৪ স্বর্গারোহণ পালা।
ময়ুরভট্ট হইতে ঘনরাম পর্যান্ত সকলেই প্রান্ন ঐরপ ক্রমে
ধর্মাঙ্গল গান রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ বিস্তৃত
ভাবে, কেহ বা সংক্রেপে।

মধুরভট্ট হইতে ঘনরাম পর্য্যস্ত কবিগণ যেরপ লাউসেনকে কাব্যের নায়ক করিয়া ধর্মমঙ্গল বা গৌড়কাব্য প্রচার করেন, সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থে সেরপ কিছুই পাইলাম না। কবি সহদেবের বৃহৎ গ্রন্থে লাউসেনের প্রসঙ্গ নাই। সহদেবের আদর্শ রামাই পণ্ডিতের শৃত্যপুরাণ। শৃত্য-পুরাণের মতাত্মসারে সহদেবের গ্রন্থ রচিত হইলেও তিনি একথা স্বীকার করেন নাই; তিনি "আদিপুরাণের মত" ও "অনিল-পুরাণ" বলিয়া স্বীয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন।

কোথাও বা তিনি 'ধর্ম্মঙ্গল' কোথাও বা 'ধর্মপুরাণ' নামও ভণিতায় প্রকাশ করিয়াছেন।

''আদি পুরাণের মত, অনাদি চরিত যত,

দ্বিজ সহদেব রস গান।"
"অনিল-পুরাণ দ্বিজ সহদেব ভণে।
কালাটাদ জারে কুপা করিল স্থপনে॥"

সহদেব চক্রবর্ত্তী এক জন বৈদিক ব্রাহ্মণ, তিনি অবৈদিক ধর্ম্মের গান লিখিতে গেলেন কেন ৪ কবি লিখিয়াছেন,—

> "দোণার নূপুর পায়, উর বাপা কালুরায়, জারে কুপা করিল। অগনে।

বিদিয়া **আফল মুলে,** সভা করি কুতৃহলে, নিজ মন্ত্র ফনাইলে কাণে।

আপনি করিলে দয়া, মোরে দিলে পদ ছায়া,
পুর্বজন্মে আছিল তপস্তা।

জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে, মনে ছিল তুয়া অংশে, তেঞি ধর্ম দেখা দিলা আসা। ।

তেবাস্তর খোর বিলে, তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে, সঙ্গীত হইল নিরমাণ।

অনাদি চরণরেণু, তথি লোটাইয়া তমু, দ্বিজ সহদেব রস গান ॥"

ঠাহার গ্রন্থে এই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ধর্ম্মবন্দনা, जगवजीवना, मतयजीवना, वासीवना, टेव्जिवना, তারকেশ্বর-বন্দনা,কবির সমসাময়িক গ্রাম্য দেবদেবী ও ধর্ম্মবন্দনা, সমসাময়িক জীব-প্রভৃতি কবি ও পিতামাতার বন্দনা, স্ষ্টি-প্রক্রিয়া, ব্রন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির জন্মকথা, শিবের বিবাহ, কামদা নামক ক্ষেত্রে শিবের কৃষিকার্য্য, আতার বান্দিনী(ডোমনী) বেশে শিবকে ছলনা. শিবশিবার মাছধরা, ক্রমিজাত শস্তাদি লইয়া শিবের কৈলাসে যাত্রা, শিবের নিকট ভগবতীর তত্ত্তিজ্ঞাসা, উভয়ের বল্লকাতীরে আগমন, ভগবতীকে উপদেশ দান-কালে শিবমুখনি:স্ত তত্ত্বকথা শ্রবণে মৎস্থার্ডশায়ী মীননাথ যোগীর মহাজ্ঞান-লাভ, মীননাথের ভগবতীনিন্দা, তজ্জ্ঞ ভগবতীর অভিশাপ, শাপহেতু কদনীপাটনে রমণীর মোহনমস্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থান, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্তৃক তাঁহার উদ্ধার; কালুপা, হাড়িপা, মীন, গোরক্ষ ও চৌরক্ষী এই পঞ্চ যোগীর একত্র মিলন, হরগৌরীস্ততি, মহানাদে মীননাথের রাজ্য-লাভ, সগরবংশের উপাথ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি, ডোমবেশে অমরা-নগরে শিবের ধর্মপূজা, অমরানগরপতি ভূমিচন্দ্র কর্তৃক উক্ত ডোমের নির্যাতন, সেই অপরাধে রাজার সর্বাঙ্গে খেতকুষ্ঠ, ধর্মপূজান্তে রাজার মৃক্তি, জাজপুরবাসী রামাই পণ্ডিতের পুত্র শ্রীধরের ধর্মনিন্দা, তজ্জ্ঞা বরদাপাটনে তাঁহার প্রাণনাশ,

রামাই কর্তৃক তাঁহার পুনজীবন লাভ, জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণগণের ধর্মদের, ধর্ম-দেবকদিগের রক্ষার জন্ত মেচ্ছরূপে ধর্মের জন্ম-গ্রহণ, ভূমিচন্দ্র রাজার নিজ মৃত্ত উৎসর্গ করিয়া ধর্মপূজা ও তাঁহার স্বর্গারোহণ, হরিচন্দ্র রাজার ধর্মনিন্দা, অপুত্রক হেতু তাঁহার মহিধীসহ বনগমন, নানা দেবদেবীর উপাসনা, বনমধ্যে রাজার পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণীর ধর্মস্ততি, ধর্মের অনুগ্রহে রাজার প্রাণলাভ, ধর্মের বরে রাণীর গর্মের ভূইচন্দ্রের জন্ম, রাজাও রাণীকে ধর্মের ছলনা, রাজহন্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণীকর্তৃক পুত্রমাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্মের মাংস ভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণাদান \* এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে।

উপরে যে সকল কবির নামোল্লেথ করা হইয়াছে, তাঁহাদের
মধ্যে কবিত্বে, পদলালিত্যে, স্বভাববর্ণনায় ও উদ্দীপনার গুণে
কবি সহদেব চক্রবত্তী অপর সকল কবি হইতে উচ্চাসন লাভের
অধিকারী। অনাত্ত-ধর্ম হইতে আতার উৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি
কেমন রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, দেখুন—

'ভাহে জনমিলা আদ্যা স্টের কারিণী।
পূর্ণ শশধরমূর্ত্তি রাজীবলোচনী ॥
চাঁচর চিকুরে শোভে বকুলের মালা। 
আমাঢ়িয়া মেযে যেন শোভিত চপলা।
ললাটে সিন্দুর বিন্দু রবির উদর।
চন্দন চন্দ্রিকা তার কাছে কথা কয়।
রক্তিম অধরে পক্ বিশ্বকের ছাতি।
দশন আকার কুল্দ যিনি মুক্তা পাঁতি॥
করিকরভের কুম্ভ জিনি পরোধর।
লক্ষের কাঁচলি শোভে তাহার উপর।"

ঘনরাম চক্রবর্তীর ওজিষনী লেখনীর গুণে যেমন ধর্মপুরাণের
মূল বৌজভাব ঢাকা পড়িয়াছে, কবি সহদেবের বর্ণনাগুণেও
সেইরপ শৃত্যপুরাণের স্পষ্ট বৌজপ্রভাবের নিদর্শন এককালে
হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছে, ধর্ম্মঠাকুরকে আর সহজে মহায়ানদিগের মহাশৃত্যতের চিত্র বলিয়া মনে হইবে না। সহদেবের হাতে
ধর্ম্মঠাকুর যেন হিন্দুর দেবতা ধর্মরাজ যমের রূপ ধারণ করিয়াছেন।

ধর্মমঙ্গলগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র দেওয়া হইল। এতঘাতীত আরও বহু সংখ্যক ধর্মমঙ্গল আছে, সে গুলি
ধর্ম্ম-পণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিতদিগের গৃহে প্রচ্ছয়ভাবে রক্ষিত,
তাহা সহজে সাধারণের হস্তে পড়িবার নহে। উক্ত বিপুল ধর্ম্মসাহিত্য হইতে আমরা বেশ ব্ঝিতেছি, আপামর জনসাধারণের
নিকট ধর্মের পূজা বিস্তৃত হইয়াছিল, এই ধর্ম হিলুর ধর্মারাজ

সাহিত্য-পরিবৎ পত্রিকা, s

র্থ ভাগ ২৮৩ পৃষ্ঠা স্তইবা।

<sup>\*</sup> হরিচন্দ্র রাজার কথা পরবর্তী হিন্দু কবিগণ দাতাকর্ণের প্রতি আরোপ করিয়াছেন, বাস্তবিক মহাভারতাধি প্রাচীন গ্রন্থে কর্ণ কর্তৃক নিম্ন পুত্র বলি-দানের আভাস মাত্র নাই।

বম নহেন, ইনি মহাশৃত্যমূর্ত্তি ধর্মনিরজন। সমস্ত গৌড়বঙ্গে গৃহী মাত্রেই একদিন এই ধর্ম্মের উপর বিশেষ নির্ভরতা, ও প্রশ্বা তক্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাই আজও 'দোহাই ধর্ম্মের' 'ধর্ম্মের দিব্য' ইত্যাদি কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে প্রচলিত থাকিয়া ধর্ম্ম-প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

ঐ সকল ধর্মান্সল হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আদি ধর্মানসলরচিয়িতারা রামাই পণ্ডিতের ন্থায় সকলেই প্রায় ধর্মাপণ্ডিত বা
তোমপণ্ডিত ছিলেন। পালরাজগণের সময়ে সেই সকল
ধর্মাচার্য্য বা ডোমাচার্য্যগণের যথেষ্ঠ প্রভাব ছিল, পাল-রাজ্যাবসানেও তাহারা ত্রাহ্মণের সমকক্ষতা করিতে পশ্চাৎপদ হন
নাই। তাঁহাদের ধর্মগ্রান্থগুলি আদৌ ত্রাহ্মণের হাতে ছিল না।
তাঁহাদের হাতেই লাউসেন, হরিচন্দ্র, ভূমিচন্দ্র, মাণিকচন্দ্র,
গোপীচন্দ্র, কুবাদন্ত, হাড়িপা, কানিপা প্রভৃতি ভক্ত বা ধর্মাযোগিগণের চরিত্র প্রথম লিপিবদ্ধ ইইয়াছিল। মাণিকটাদের
গান ও ধর্মানসল ভিন্ন আর কোথাও ঐ সকল সাধুপুরুষগণের
চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় না।

৪০০ বর্ষ পূর্ব্বে রচিত শ্রীচৈতন্ত্র-ভাগবত হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে চৈতগুদেবের আবির্ভাবের পূর্বের জন-সাধারণ পালরাজগণের কীর্ত্তিগাথাই আনন্দে বিভোর হইয়া প্রবণ করিত, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, বঙ্গে বহুদিন ব্রাহ্মণ-প্রভাব আধিপতা করিয়া আসিলেও ধর্ম্পম্প্রদায়-ভুক্ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধডোমাচার্য্যগণের প্রভাব তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তথনও সাধারণের মতি-গতি ফিরাইবার জন্মও বটে এবং জীবন-যাতার স্থবিধাজনক উপায় ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ প্রথমে ভয়ে ভয়ে, শেষে ধর্মকে হিন্দু সমাজভুক্ত করিয়া লইয়া অকুতোভয়ে ধর্ম্মের গান হিন্দু-সমাজের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে বহু ব্রাহ্মণই ধর্ম্মের গান রচনা করিয়া ধর্মের পালা গাইতে আরম্ভ করিলেন। তাই এখন আমরা যে সকল আধুনিক ধর্মমঙ্গল পাই, তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণের লেখনীসন্তৃত। ব্রাহ্মণ কবিগণ গোড়কাব্যের অঞ্চে নৃতন চূনকামের চেষ্টা করিলেও তাহার ভিতর দিকে যে অজ্ঞাত বৌদ্ধসমাজের এক সম্পষ্ট রেখাপাত রহিয়াছে, তাহা হিন্দুকবিগণ এককালে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। এই সকল ধর্মাঙ্গলে এক সময়কার বৌদ্ধ-मगास्त्रत ইতিহাস কল্পনার ছটার ও অনৈসর্গিক দৈব-শীলার কাহিনীতে বিজড়িত রহিয়াছে। তাহার ভিতর খুঁজিলে মামরা বুঝিতে পারি যে, হাড়ি ও ডোম পণ্ডিতগণকেও গৌড়ের নরপতিগণ ব্রাহ্মণের স্থায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। বঙ্গের স্বাধী-নতার সময়ে সদ্গুণসম্পর বাঙ্গালীর চরিত্র কিরূপ উজ্জ্ব ছিল, বাঙ্গালী কিরূপ তেজস্বী, সত্যবাদী, বীর্য্যবান ও ধর্মপরায়ণ ছিল, ভাহার স্থপত্ত পরিচয় ধর্মাসলে রহিয়াছে। স্বাধীন বাঙ্গালী রাজার রীতিনীতি, তাঁহার সামন্ত অর্থাৎ বারভূঞাগণের কার্য্যা-বলী, পাত্রমিত্রের কৌশল, ডোম ও চণ্ডাল সৈত্তের পরাক্রমের চিত্র ধর্মাঙ্গলে স্থাচিত্রিত আছে। ধর্মাঙ্গলকাব্যে প্রেম ও রমণীর বিরহ লইয়া তেমন কবি-কল্পনার দৌড় নাই, লাউদেনের বীরত্ব, সাহস ও একান্ত ধর্মভক্তির উজ্জ্বল চিত্রের সহিত রঞ্জা-বতীর কঠোর তপশ্চর্যা, লাউদেনভার্যা কান্ডার অদ্বিতীয় রণকৌশল, লখ্যা ডোমনীর অপূর্ব্ধ রাজভক্তি, এ ছাড়া ধৃৰ্ব্ধ মাহতার কূটনীতি ও কপূরের ভীরুতার স্বাভাবিক চিত্র প্রতি-ফলিত হইয়াছে। আর আছে, সে সময়ের অসন, বসন ও সামাজিক আদব্কায়দার চিত্র। ধর্মমঙ্গল মধ্যে অতি প্রচ্ছের-ভাবে আর একটা মহাতত্ত্ব রহিয়াছে। মহাযানদিগের মহাশৃত্ত, আর অদৈতবাদী বৈদান্তিকের পরব্রহ্ম আদিধর্ম্মঞ্জলকার্নিগের নিকট "ধর্মা নিরঞ্জন" নামে অভিহিত হইয়াছেন। সিদ্ধ বা অধিকারী ভিন্ন সেই ধর্মতত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। প্রাচীন মহাযানসম্প্রদায় শৃত্যবাদের অবতারণা করিলেও প্রকৃতি বা আতাশক্তি হইতে স্ষ্টিকথা প্রকাশ করেন নাই। রামাই পণ্ডিত শৃত্যমূর্ত্তি ধর্ম হইতে আতা বা মূলপ্রকৃতির স্ষ্টিকল্পনা করিয়া কাল-চক্রযান বা অনুত্র মহাযানের স্ব্রপাত করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রভাব সমস্ত বৌদ্ধতন্ত্রে ও বহু হিন্দুতন্ত্রে দৃষ্ট হয়।

ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেনের রাজধানী ময়নাগড়ে এখনও তাঁহার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। শিম্লিয়ারাজ হরিপাল যেথানে রাজত্ব করিতেন, সেই স্থান এখনও 'হরিপাল' নামে ও তাঁহার প্রাসাদের বহির্ভাগ 'বাহিরখণ্ড' নামে অভিহিত হইতেছে। ইছাই ঘোষের কীর্ত্তি এখনও ঢেকুর বা সেনভূমের লোক বিশ্বত হয় নাই, তাঁহার আরাধ্যা 'শ্রামরূপা' এখনও সেন-পাহাড়ীর শ্রামরূপা-গড়ে বিরাজিতা।\*

### নীলার বারমাস।

ধর্মসঙ্গল ব্যতীত "নীলার-বারমাস" নামে আর একথানি ক্ষুদ্র পৃথি পাওয়া গিয়াছে। তৈত্র মাসের গাজনের সময় এখনও বঙ্গের নানাস্থানে হিন্দু মহিলারা নীলাবতীর উদ্দেশে উপবাস করেন ও তাঁহার পূজা পাঠাইয়া থাকেন। ডোম পণ্ডিতেরাই সাধারণতঃ সেই পূজার দ্রব্য পাইয়া থাকেন। ধর্মের গাজনের সময় ডোমজাতীয় গাজনের সয়য়াসিগণ কোন কোন স্থানে নীলার-বারমাস' গান করিয়া থাকে, সেই গানের রচনাভঙ্গি দেখিলে তাহা কতকটা বৌদ্ধয়ুগের রচনা বলিয়াই মনে হইবে,—

পুর্বে ৩৬ পৃষ্ঠার সীতারাম দাসের পরিচয়ে একটু ছাড় হইতেছে।
 সীতারাম ভরদ্বাজ গোত্র চিত্রপুরের দেবংশীয়, তাঁহার মাতামহ ইন্দাসের অম্ব-গোটা, বাল্মীকি গোত্র। সভারাম তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র নহে, কনিষ্ঠ সংহালর।

"কি কররে বিদ্ধু মা বাপ কৈ কর বদিআ। কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিআ। ষার না বছরের লীলা তের বছর নহে। না জানি আপন লীলা কারে সোআমী কছে। হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছালি। ধীরে ধীরে চলিল বুড়া জামাই চাইত বুলি। কড়ে তুম্ আইলম্রে বেটা কড়ে তুক্ষার ঘর। কি নাম তোর বাপর মাঅর কি নাম সদাগ্রর ঃ স্থাকু আমার মুলুক্ বাপু নন্দাপাটনে ঘর। মাঅর নাম কলাবতী বাপর গঙ্গাধর॥

বুঝিল ডি বুঝিল ডি নীলা তোর নিজ পতি। আউলাই আ মাথর কেস কেন করহ মিনতি । তুমি আমার দিরের কামিন আমি তোমার দাস। নিরঞ্জনে আনি দিল পুরাইল্মনের আস্॥"

ভোটদেশীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিবৃত্ত-লেথক তারানাথ লিথিয়া-ছেন যে, খুষ্ঠীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গে বৌদ্ধ-নিদর্শন ছিল। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশন্ন ধর্ম্মঠাকুরের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন ষে, বৌদ্ধর্ম্ম এখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, প্রচ্ছন্নভাবে ডোমপণ্ডিতদিগের মধ্যে রহিয়াছে। অবশ্য ইহাও আমরা বলিতে বাধ্য যে সন ১১৪১ সালে সহদেব চক্রবর্ত্তী হিন্দুর মালমসলায় যে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গীয় সাহিত্যে তাহাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধভাবের শেষ নিদর্শন।

# ডাক পুরুষের বচন।

এ দেশে ডাকপুরুষের বচন নামে বহুদিন হইতে কতকগুলি বচন প্রচলিত আছে, তাহার ভাষা আলোচনা করিলে অতি প্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। ভাষার নমুনা এই---

> "আদি অন্ত ভুজসি। ইষ্ট দেবতা জেহ পুলসি। মরনর জদি ভর বাসসি। অসম্ভব কবু না থাঅসি॥" ২। "ভাষা বোল পাতে লেখি। বাটাহৰ বোল পঢ়ি সাথি। মধ্যত্তে জনে সমাধে নিআর। বোলে ডাক রত হুখ পাস্ত 🛊 মধ্যন্থে জবে হেমাতি বুঝে। বোলে ডাক নরকে পইচে 1"

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে 'ডাকার্ণব' নামে এক খানি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্ণার করিয়া-ছেন, এই গ্রন্থে ডাকের বচনের ক্ষীণ আভাদ পাওয়া যায়।

নেপালে বৌদ্ধ সমাজে ভাকিনীর পুংলিঙ্গে ডাক ব্যবহৃত হয়। তথায় 'ডাকার্ণব' 'বজ্রডাকতম্ব' প্রভৃতি ডাকরচিত বৌদ্ধ তান্ত্রিক-গ্রন্থেরও সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গদেশেও যে ডাকের বচন প্রচ-লিত আছে, ভাহাতে হিন্দু দেবদেবীর নাম গন্ধ নাই, কিন্তু গৃহ-প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ, পুষ্ণরিণী, পথ প্রস্তুত প্রভৃতি সাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিষয়ের উপদেশ আছে। এগুলিকে আমরা বজ্রবানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ডাকের রচনা বলিয়া মনে করিতে পারি। ডাক যে ডাকিনীর পুংলিঙ্গ এ কথাটা বহুদিন হইল বান্ধালা দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে, কোন প্রাচীন গ্রন্থে ভাকের উল্লেখ নাই, এই সকল কারণেও আমাদের বিশ্বাস ষে পালরাজগণের সময়ে অস্ততঃপক্ষে খৃষ্টীয় ১১শ কি ১২শ শতাকে যথন এ দেশে তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি, সেই সময়েই সাধারণের হিতার্থে ডাকপুরুষের বচন রচিত হইয়াছে।

#### থনার বচন।

থনার বচনকেও অনেকে বৌদ্ধযুগের রচনা বলিয়া মনে করেন, কিন্তু আমরা ঠিক সেরূপ মনে করি না। খনার বচনের ভাষা ডাক পুরুষের বচন অপেক্ষা অনেকটা মার্জিত। থনার বচনগুলিও আমরা এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে করি না। সময়ে সময়ে সাধারণের উপকারার্থ বহুদর্শী জ্যোতির্বিদ হইতে ক্ষবিকার্যানিপণ চাষার হাতও পড়িয়াছে, তাহাতেই খনার বচন-গুলিতে বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় প্রভাবের নিদর্শন মিলিবে। উদবোধচন্দ্রিকা নামে এক থানি চারি শত বৎসরের প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষ মধ্যে থনার বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, এ অবস্থায় খনার বচন ৫।৬ শত বর্ষের পূর্বেষে যে চলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৌদ্ধরপ্রিকা।

বৌদ্ধপ্রভাব অনেক দিন গোড়বঙ্গ শ্বইতে তিরোহিত হইলেও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও বৌদ্ধ-সমাজ বিভ্যমান ৷ অবশ্র তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলি পালি বা মগী ভাষায় লিখিত, সাধারণকে বুঝাইবার জন্ম বঙ্গভাষায় যে কোন কোন গ্রন্থ অনুদিত বা সঙ্কলিত না হইয়াছে, এমন নহে। তবে সেই সমস্ত গ্ৰন্থ এখন বিরল প্রচার। 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' নামে এক মাত্র চট্টগ্রামী বৌদ্ধ-গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এই বৌদ্ধরঞ্জিকা 'থাছভাং' নামক মগী বৌদ্ধগ্রন্থের ভাবান্থবাদ। ইহাতে বুদ্ধদেবের বাল্য লীলা হইতে ধর্মপ্রচার পর্যান্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, এ কারণ গ্রন্থথানি বৌদ্ধ সমাজের অতি প্রিয় বস্তু। এই গ্রন্থের রচয়িতা নীলকমল দাস। চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের রাজা প্রীধরম বক্স খান বাহাছরের পত্নী কালিন্দীরাণীর আদেশে এই গ্রন্থ রচিত হয়।

শ্ৰীমতী কালিন্দী রাণী, ধর্মবন্ধ রাজরাণী, পুণাবতী স্থীলা মহিলা। তান আঞ্জা অমুবলে, দাস এনীলকমলে, ৫ বৌদ্ধরঞ্জিকা প্রকাশিলা।"

# ে শৈবপ্রভাব।

বাঙ্গালার প্রাচীন ইভিহাস সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, পরম
মাহেশ্বর সেনরাজগণই বৌদ্ধপালরাজ্য অধিকার করেন, শৈবের
হাতে বৌদ্ধের পরাজয় ঘটে এবং শৈবগণই বৌদ্ধ-সমাজকে
আত্মসাৎ করিবার চেষ্ঠা পান। নেপালে শৈব ও বৌদ্ধগণ
মধ্যে এইরূপ একীকরণপ্রপা আজও চলিতেছে দেখা যায়।

ষদিও সেনবংশের অভ্যাদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্ববেদ্ধ পরমবৈষ্ণব ছবিবর্দ্ধদেবের অভ্যাদয় ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বংশীয়গণের অধিকার স্থায়ী না হওয়ায় সাধারণের উপর রাজধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হইতে পারে নাই। দক্ষিণরাঢ়ে শৈব শ্রবংশ যদিও বছদিন আবিপত্য করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে সময়েও সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধতান্ত্রিক বা শৃত্যবাদী ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব অক্ষুপ্র ছিল; শূরবংশের চেষ্টায় কালস্রোতঃ অতি ধীরে ধীরে ফিরিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে, সেনরাজগণই সাধারণের মতিগতি ফিরাইতে কেবল শাস্ত্র নহে, শস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন,—শৃত্যপুরাণ প্রসঙ্গে যে সদ্ধর্মীদিগের উপর বৈদিক-বাক্ষণদিগের অত্যাচারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা সেনরাজগণর প্রশাস্ত্র ঘটয়াছিল।

দেনরাজগণের সময়ে শৈবেরা মস্তকোত্তলন ক্রিবার স্থবিধা পাইলেন, তাঁহারা শিবকে ধর্ম্মঠাকুরের স্থানে বসাইতে অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মঠাকুর যেমন নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ ও মহা-শুন্ত, শিবঠাকুরও সেইরূপ নির্লিপ্ত, নিরূপেক্ষ, তুষারধবল। স্থুতরাং শিবকে ধর্মোর স্থানে বসাইতে বেশী কণ্ট হইল না। আমরা শৃত্যপুরাণে দেখিয়াছি, ধর্ম্মঠাকুর ভক্ত ক্রমকদিগের জ্বত ক্ষাক্ষেত্রে ধান্তরকা করিতেছেন, ধানের শিষ গজাইতেছেন. সর্ব্ব প্রকারে যেন তিনি ক্বয়কের সহায়। সহদেব চক্রবর্তীর গ্রন্থেও দেখিতে পাই, শিবঠাকুর কামদা নামক ক্ষেত্রে আসিয়া ক্রষিকার্য্য করিতেছেন, ধান্ত জন্মাইতেছেন, ক্রষককুলের সহচর হইয়াছেন। ধর্মমঙ্গল প্রদঙ্গে দেখাইয়াছি যে, এক সময় জন-সাধারণের উপর ডোমের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, বিজয়গুপ্তের সাড়ে চারিশত বর্ষের প্রাচীন পদ্মাপুরাণে দেখিতে পাই যে, শিবকে ছলনা করিবার জন্ত ডোমিনী বেশে ভগবতী অবতীর্থ ইইয়া-ছিলেন ৷ প্রায় ৫ শত বর্ষের প্রাচীন ক্তরিবাসী রামায়ণের উত্তর কাণ্ডেও আমরা শিবলীলা প্রসঙ্গে বঙ্গদাহিত্যে শৈবপ্রভাবের নিদর্শন পাই :

শিবায়ন ও মুগলুক সংবাদ।

শিবমাহান্ত্য সম্বন্ধে যে ক্রথানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তন্মধ্যে রামক্রঞ্চাস কবিচন্দ্রের শিবায়ন থানি সর্ব্ব প্রাচীন।, এই শিবায়নের ৩০০ বর্ষের হস্তলিপি আমরা দেথিয়াছি, স্বতরাং কবিচন্দ্র রামক্রম্প যে তাহারও বহুপূর্ব্বের লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। রামক্রম্পের গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে মে, তাঁহারও পূর্ব্বে শিবের গীভ প্রচলিত ছিল এবং সাধারণে আননের সহিত গান করিত। সেই শিবের গীত' হইতেই ধান্ ভান্তে শিবের গীত' ক্থার স্প্রি হইয়াছে।

রামক্ষ্ণ একজন স্থকবি, তাঁহার রচিত শিবের দেবলীলা মনোহর ও স্থলনিত, কবি যে একজন পরম শৈব ছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতার পরিক্ষুট।

রামক্ষের পর রামরায় ও শ্রামরায় নামে ছই কবি 'মুগ-ব্যাধসংবাদ' নামক গ্রন্থে শিবমাহাত্ম্য প্রচার করেন। রাণী ক্ষমিণীর শিব-চতুর্দশী ব্রত উপলক্ষে এক ব্যাধের বৃত্তান্ত লক্ষ্য করিয়া এই গীতি কবিতার স্পষ্টি। এই উভয় কবির রচনা প্রায় একরূপ, পূর্ববঙ্গে উভয় কবির গান প্রচলিত ছিল। কোন একথানি পুথিতে উভয় কবির ভণিতাও দৃষ্ট হয়। উভয় কবির ভাষা অতি সরল, তেমন কবিজের পরিচয় নাই। 'মুগলুরুক' বা মূগব্যাধসংবাদ লিথিয়া আরও বহু কবি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দ্বিজ রতিদেব ও র্যুরাম রায়ের গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

দ্বিজ রতিদেব চট্টগ্রামের অন্তর্গত চক্রশালানিবাসী; তাঁহার পিতার নাম গোপীনাথ ও মাতার নাম বস্ত্রমতী \*। ১৫৯৬ শাকে (১৬৭৪ খুষ্টাব্দে) তিনি মৃগলুরপুথি রচনা করেন—

"রদ অঙ্ক বারু শশী শাকের সময়।
তুলা কার্ত্তিক মাদে সপ্তবিংশতি গুলবার হয়।" (রতিদেব)
রতিদেবের অনুবর্তী হইয়া রঘুরাম রায় 'শিবচতুর্দশী' বা
মৃগব্যাধ-সংবাদ রচনা করেন।

 কবিচন্দ্র রামক্রঞ্চ পশ্চিম বঙ্গ এবং তৎপরবর্তী উক্ত কবিগণ পূর্ববঙ্গবাসী ছিলেন, এ কারণ তাঁহাদের গ্রন্থে স্ব স্থাদেশিক ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। রামক্রঞের শিবায়নের তুলনায় পরবর্তী মৃগলুক্ক পৃথিগুলি ক্ষুদ্রায়তন এবং ভাষার লালিত্যে ও কবিত্বে বহু নিমে।

দ্বিজ ভগীরথের 'শিবগুণ-মাহাত্মা' নামে আর এক খানি ক্ষুদ্র হুই শত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, গ্রন্থখানিতে তেমন কবিত বা লালিত্যের পরিচয় না থাকিলেও সরল কবিতায় শিবের শুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে।

দিজ হরিহরস্থত শব্ধর কবি 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' নামে একথানি
শিবমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থের ছই শত বর্ষের পৃথি
পাওয়া গিয়াছে। ভাষার ভাবে ও উদ্দীপনাগুণে এথানিকে
উপরোক্ত সকল শিব-মাহাত্ম্য হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়।
গ্রন্থকার বহু স্থানে যে শিবস্তৃতি করিয়াছেন, তাহা তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের ও ভক্তিহাদয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার বর্ণনাও মধুর।
তিনি শিবের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

"সন্থ সম শুভ তেজঃ শিরে পঞ্চানন।

হেম গৌরাক্সপা ব্যভবাহন।

কর্ণেতে বাফুকি নাগ তুহিন শোভন ॥

পঞ্চ শিরে পঞ্চমণি শোভে মন্দাকিনী।

মহাদিব্যাকার জটা আর শোভে মণি॥

করতলে শ্রীশ্রন্থা গৈরে বাঘাশ্বর।

কর্ণে ধুতুরা পূপা শোভে মনোহর॥" (বৈদ্যাশ্ধ-মক্সল)

এ দেশে রামেশ্বরের শিবায়ন বা শিবসংকীর্ত্তনখানিই বিশেষ প্রচলিত। কিন্তু গ্রন্থখানি বহু প্রাচীন নহে।

কবি রামেখর রাণীয় ব্রাহ্মণ, ঘাটালের নিকট বরদা পরগণার অন্তর্গত যত্পুর গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। হেমৎসিংহ তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়া তাঁহার বর ভাঙ্গিয়া দেন, কবি উত্ত্যক্ত হইয়া মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহের আশ্রয় শরেন। রাজা রামসিংহ ভঞ্জভূমির অধিপতি রাজা রঘুবীর সিংহের পুত্র। কর্ণগড়ে এখনও রামেখরের যোগাসন আছে। এখানে তিনি পঞ্চমুগুী সাধন করিতেন। রামসিংহের পুত্র রাজা যশোবস্তের রাজগুকালে রামেখর শিবায়ন রচনা করেন।\*

সন ১১৭০ সালের একথানি হস্তলিখিত শিবায়ন আমরা পাই-য়াছি, স্থতরাং তৎপূর্বেই রামেশ্বরের শিবায়ন বিরচিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিবমাহাত্মান্দ্রক স্বতর গ্রন্থ অধিকসংখ্যক না পাওয়া গেলেও পরবর্ত্তী শাক্তপ্রভাবের সময় যে সকল মঙ্গল-সাহিত্যের স্থাষ্ট হইরাছে, তাহাতে বিশেষ ভাবে শৈবদিগের অসাধারণ প্রভা-বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্তের নিত্য শিবপূজা করিবার যে বিধি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সেই শৈবপ্রভাবের জলস্ত নিদর্শন।

## শাক্তপ্রভাব।

তান্ত্রিক প্রভাব বিস্তারের সহিত গৌডবঙ্গে শাক্তপ্রভাবের স্ত্রপাত। বৌদ্ধ পালরাজগণ সকলেই বৌদ্ধতান্ত্রিক এবং আর্য্যতারা, বন্ধবারাহী, বন্ধতৈরবী প্রভৃতি শক্তির উপাসক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধশাক্তের সংখ্যাই অধিক হইয়া-ছিল, তৎপরে শৈবদিগের পুনরভাদয় কালে বহু তান্ত্রিক শৈব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু শৈব ধর্ম্মের 'মহাজ্ঞান' উচ্চ শ্রেণীর লক্ষ্য হইলেও জন সাধারণের পক্ষে স্থগম হইতে পারে নাই। সাধারণে চায়, দেবতার প্রত্যক্ষ আরুকুল্য, বিপদে আপদে সাকার মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তের বিপত্নকার,এরূপ না করিলে তাঁহার উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা অটল হইবে কেন ? তাহারা ত উচ্চ তত্ত্বের অধিকারী নহে যে, শিবজ্ঞানের মহাতত্ত্ব হাদয়কম করিতে পারিবে ? স্থতরাং শৈবগণ প্রথমে যেরূপ সাধারণের উপর শিবমাহাত্ম প্রচার করিয়া তাহাদিগের মতিগতি ফিরাইয়া স্বাস্থ দলে আনিতেছিলেন, কিছুকাল পরে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইল, ভক্তের নিত্য সাহায্যকারিণী ভক্তপ্রাণা ভগৰতীর প্রভাবই অল্পকাল পরে জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। শীতলা, বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেবীর পূজাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইল।

#### শীতলা-মঙ্গল।

শীতলার পূজা বঙ্গের সর্ব্বএই প্রচলিত। অথব্ববেদে তক্সন্
অর্থাৎ হামবসন্তের দেবতার স্তৃতি আছে বটে, কিন্তু তাহাই ঠিক
শীতলা দেবীমূর্ত্তিতে পর্যাবসিত হইরাছে কি না সন্দেহ। ভাব-

"ভট্টনারায়ণ মূনি, সস্তান কেশরকুনী,

যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
 তন্ত হৃত কার্ত্তি, গোবর্ত্তন চক্রবর্ত্তী,

তন্ত হৃত বিদিত লক্ষ্মণ।
 তন্ত হৃত রামেবর, শলুরাম সংহাদয়,

সতী রূপবতী নন্দর।

স্থমিত্রা পরমেশ্বরী, পতিব্রতা ছই নারী,
অযোধ্যা নগরে নিকেতন ।
পূর্ববাদ যহপুরে, হেমৎ দিংহ ভাঙ্গে জারে,
রাজা রামদিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিরা কৌশিকীতটে, বরিয়া পুরাণ পাঠে,
রচাইল মধুর সংগীত ॥ (শিবানন)

প্রকাশে মসুরিকা-চিকিৎসায় শীতলা-স্তবপাঠের ব্যবস্থা আছে এবং ভাবপ্রকাশোদ্ধ ত শীতলাষ্টকের শেষে "ইতি শীক্ষনপুরাণে কাশীখণ্ডে শীতলাষ্টকসমাপ্তং" এরপ দেখা যায়। কিন্তু আমরা ১৩০ শকের হন্তলিখিত কাশীখণ্ডে, নারদপুরাণে কাশীখণ্ডের যে নির্ঘণ্ট দেওয়া আছে তন্মধ্যে অথবা মুদ্রিত কোন কাশীখণ্ডে **শীতলা** বা শীতলাষ্টকের কিছুমাত্র <mark>আভা</mark>স পাই নাই ; এরূপ স্থলে ভাবপ্রকাশের শীতলাইক পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়া মনে করি, বান্তবিক প্রাচীন কোন পৌরাণিক গ্রন্থে শীতলাপ্রসঙ্গ নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে পিচ্চিলাতন্ত্রেই দেবীরূপে শীতলার প্রথম নিদর্শন পাই। তথায় দেবী শীতলা খেতাঙ্গী, ত্রিনেত্রা, কনকমণিভূষিতা, দিগম্বী, রাসভস্থা, সমার্জনী ও পূর্ণকুত্তহন্তা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া-ছেন। হিন্দুর কোন প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট শীতলাপূজার প্রসঙ্গ না প্রাকার আমাদের মনে হইরাছে যে, বৌদ্ধতান্ত্রিকের নিকটই শীতলা দেবী সাকারমূর্ত্তিতে সর্ব্বপ্রথম পূজা পাইয়াছিলেন। কালে যখন তিনি হিন্দুর উপাশু হইলেন, তথন হইতে তিনি শিবশক্তি ও কগ্রপের যোগজন্মা বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

গৌড়বঙ্গে বসন্তরোগের প্রাহ্নভাবের সহিত শীতলাপুদ্ধাও
সর্বব্র প্রচলিত হয় এবং সেই সঙ্গে শীতলার গানও রচিত হইয়াছে। বহু কবি "শীতলা-মঙ্গল" রচনা করিয়া গিয়াছেন,—
বঙ্গের নানা স্থানে সমারোহে শীতলাপূজাকালে সেই সকল মঙ্গল
গীত হইয়া থাকে। এই সকল গান ডোমপণ্ডিত বা শীতলা
পণ্ডিতগণের নিজস্ব থাকায় সহজে পাইবার উপায় নাই। তন্মধ্যে
পাঁচজন কবির পাঁচখানি মাত্র শীতলামগলের সন্ধান পাইয়াছি।
এই চারিজন কবির নাম কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী, রুঞ্চরাম, রাম প্রসাদ ও শঙ্করাচার্য্য। এই কয় কবির মধ্যে
দৈবকীনন্দনকে আমরা অপর সকল কবি হইতে প্রাচীন
মনে করি।

দৈবকীনন্দনের আত্মপরিচয় হইতে জানা য়ায় যে, তাঁহার
বৃদ্ধপিতামহের নাম পুরুষোত্তম ওরফে ঈশ্বর, প্রপিতামহের নাম
শ্রীচৈতন্ত, পিতামহের নাম শ্রাম এবং পিতার নাম গোপাল;
তাঁহার পূর্বপুরুষ প্রথমে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত হন্তিনানগর
(হাতিনা), তৎপরে কিছুদিন মান্দারণে এবং অবশেষে বৈত্তপুরে
আসিয়া বাস করেন। ধর্মসঙ্গলকারগণ যেমন স্বপ্লাদেশে

শিতামহ পুরুষোত্তম, জগতে ঈশর নাম
 শ্রীচৈতক্ত তাহার কুমারে।

ভক্ত হ'ত শ্ৰীখ্ৰাম, সকল ঋণের ধাম কতকাল হ'তিনা নগরে।

তস্য স্ত শ্রীগোণাল, সান্দারণে কতকাল নিবাস করিল বৈদ্যপুরে। স্ব স্ব পালা আরম্ভ করিয়াছেন, কবিবল্লভের প্রতি সেরপ কোন স্বপ্লাদেশ হয় নাই। তিনি হয় ত কোন শীতলাপণ্ডিতের স্বস্থ-রোধে 'শীতলামঙ্গল' রচনা করিয়া থাকিবেন।

কবিবল্লভ এইরপে নিজ গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—
"তেলিআ কৈলাস গিরি, উর মাতা মহেম্বরী,

নাঅকেরে করিতে কল্যান।

তোমার চরনতলে, কাতর সেবকে বলে,

তব পাএ লক্ষ পরনাম ॥

দেবতা না পাঅ মর্মা, কগুপের জোগে জন্ম,
ধর দেবী মহীতুল্য নাম।

বিদম বসস্ত বল, বিধলে রাবনদল, প্রথমে পূজিল রঘুরাম।

ক্সপের তুলনা দিতে, নাহি দেখি ত্রিজ্ঞগতে, ব্রহ্মা আদি কহিতে নারিল।

নারদ প্জিল পাএ, রতন নূপুর পাএ, গদতলে নিবেদি সকল ॥·····

চৌষটি বসস্ত সঙ্গে, উরিলে পরম রঙ্গে, নানাদেশ বুলেন ভ্রমিস্থা।

বিসম প্রবন্ধ বল, ধুকুড়িয়া চামদল,
লোকে দেহ বসস্ত যাইআ॥" ইত্যাদি ( পুঞ্জি )

কবিবল্লভের বর্ণনায় এখানে শীতলা শিবশক্তি ভগবতীরূপে অভি-হিতা। মহাভাগবতপুরাণে রামচন্দ্র দেবীর আরাধনা করিয়া রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই আভাস। অবশ্র হিন্দু কবির হাতে দেবীর এরূপ পরিচয় কিন্তু অসম্ভব নহে, কিন্তু কবি দেবীর প্রকৃত পরিচয় দিতে বিশ্বত হন নাই, তিনি গ্রন্থ মধ্যে লিথিয়াছেন—

"বাম হাতে ছেল্যা মুগু উল কবাহন।"

বামহন্তে পুত্রমুণ্ড ও উলুকবাহন এরপ কোন হিন্দু দেবীমূর্ত্তির পরিচয় নাই। শৃত্যপুরাণে ও সকল ধর্মসঙ্গলে আমরা পাইয়াছি যে, উলুকমুনিই ধর্মনিরঞ্জনের বাহন। এই শীতলামঙ্গলেও লিখিত আছে—

"আপনি তেখাজে প্রাণ দেবনিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ দেবতা তিনজন ॥
মড়া কাছে করিরা বুলএ অবনীতে।
কহেন উলুক্মুনি ত্রিদেব সাক্ষাতে ॥
ভিলমাত্র আপোড়া পৃথিবীতে ঠাঞি নাই।
ইহার বুতান্ত কিছু না জানি গোসাঞি ॥
উলুকের কথা স্থনি দেব ত্রিলোচন।
বাম উক্তাগে কৈল ধর্মেরে স্থাপন।

শ্রীবন্ধত তাহার হুড, গোবিন্দ পদেতে রুড হরি বল পাপ গেল দুরে ।" ( শীতলা-মুক্ল ) ে এক নাম কৰিছে হৈল কান্ত তাহে ব্ৰহ্মা হতাশন। অক্তৰ সংগঠিক কেছাম উক্তাতে পোড়া পেল নিৰঞ্জন ॥"

এখানেও আমরা দেখিতেছি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও উলুক
মুনির কথা শুনিতেছেন। আর পাইতেছি ধর্ম প্রাণত্যাগ
করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহার সৎকার করিয়াছিলেন।
মহাদেব আপনার উরুদেশে ধর্মাকে স্থাপন করিয়াছিলেন, বিষ্ণুক্লপ কাঠে এবং ব্রহ্মরূপ হতাশনে শিবের কোলে ধর্মের দেহের
ধ্বংসাবশেষ হইয়াছিল।

শীতলা-মঙ্গলের উক্ত বর্ণনাটী আমরা রূপক বলিয়া মনে করি। বাস্তবিক বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ হস্তে যথেষ্ঠ ধর্ম্মনিগ্রহ ঘটিয়া-ছিল। অবশেষে শৈবগণ ধর্মপূজকদিগকে আত্মনাৎ করিয়া এক প্রকার ধর্মপূজার লোপ করিয়াছিলেন। ধর্মপিণ্ডিতগণ স্ব স্ব উচ্চ পদ হারাইলেন, প্রচ্ছর ভাবে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ম শীতলা দেবীর আশ্রম গ্রহণ করিলেন। শৈবসম্প্রদায় ধর্ম সম্প্রদায়কে আত্মনাৎ করিয়াছিল। এ অবস্থায় কোন প্রধান শৈবদারা শীতলার মাহাত্ম স্বীকার করাইতে না পারিলে আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তাই শীতলামঙ্গলের শীতলাপূজা কিরূপে প্রচারিত হইবে, তজ্জ্ম শীতলাকে প্রথমেই বিশেষ চিন্তিত দেথি—

ক্ষিন্ত্ৰী ৰলেন স্থন পাত্ৰ জৱাস্থৰ।
তব তুল্য পৃথিবীতে কে আছে অস্থ্ৰ॥
সকল দেবেতে আছে মোৰ অধিকাৰ।
মন্ত্ৰয় গুহুতে পূজা না হয় আমাৰ॥"

চক্রকেতু নামে চক্রবংশীয় একজন শৈব নূপতি ছিলেন, দেবীর প্রধান পাত্র জরাস্থর সেই নূপতিকে দেখাইয়া দিল। দেবী চৌষটি বসন্ত সঙ্গে রাজার নিকট পূজা আদায় করিতে চলিলেন। দেবী চক্রকেতুর রাজধানীতে আসিলেন। এখানে তিনি বৃদ্ধার বেশে রাজসভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মা, তুমি কে? কেন আসিয়াছ? বৃদ্ধা কহিলেন—আমার বাড়ী শান্তিপুর, আমার সাতটী পুত্র ছিল, বসন্তরোগে সাতটীরই প্রাণ গিয়াছে, সকলেই আমার স্থামীকে শীতলাপূজা করিতে বলিল, স্বামী শিবপূজা ব্যতীত অন্ত কোন দেবতার পূজা করিতে সন্মত হইলেন না। তাই শীতলার কোপে আমার সাতটী পুত্র মরিয়াছে, তাই বলিতে আসিয়াছি, তোমার শত পুত্রের কল্যাণার্থে শীতলা ও জ্বরাস্করের পূজা কর। রাজা উত্তর করিলেন,—

"নূপতি বলেন বুড়ী হয়েছ অজ্ঞান। কেমনে ছাড়িব আমি প্রভু ত্রিনয়ান॥" জুখন শীতলা শিবনিন্দা আরম্ভ করিলেন। রাজা নিজ ইষ্টদেবের নিন্দাশ্রবণে কর্ণে হাত দিলেন এবং শিবের প্রাধান্ত প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়েও জানাইলেন,ধর্মনিরঞ্জন প্রাণত্যাগ করিয়া-ছেন। আপনিই মহেশ্বর সেই ধর্মকে আপন বাম উক্লভাগে স্থাপন করিয়াছেন,—

"জন্ম জরা মৃত্যু জার নাই ত্রিভ্বনে।

হেন শিবের নিন্দা তুমি কর কি কারনে।

কেবা কার পুত্র বধু কেবা কার পিতা।

মরিলে সম্বন্ধ নাই স্থন এই কথা।

জনমেও না ছাড়িব মহেস ঠাকুর।

স্থন রে অজ্ঞান বৃদ্ধী হেথা হইতে দূর॥" (পুঁথি)

বুড়ী ভারি চটিয়া উঠিলেন, ক্রোধে ওষ্ঠাধর লাল হইল, এই সময়ে জ্রাস্থর আসিয়া উপস্থিত। দেবী জ্রাস্থরকে স্মাদেশ করিলেন্ত—চক্রকেতুর সর্বানাশ কর। জরাম্বর সর্বত্র আপনার প্রভাব বিস্তার করিল। রাজধানীর সর্ববিত্র ঘরে বসন্ত দেখা দিল। জ্বাস্থর ও চৌষটি বসন্তের উৎপাতে চক্রকেতৃর রাজ্য উৎসন্ন হইল, কেবল নরনারী বলিয়া নহে, পশু পক্ষীও মরিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজার নিরানকাইটী পুত্রও মারা গেল। রাণী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, বারবার রাজাকে শীতলাপূজা করিতে অন্থূনয় বিনয় করিলেন। তথাপি <del>রাজা</del> বিচলিত হইলেন না। যে তাঁহার সহিত বাদ সাধিয়াছে, কথনই তাহার পূজা করিবেন না ইহাই রাজার দৃঢ়সংকর। তিনি এক মনে দিবারাত্র শিবকে ডাকিতে লাগিলেন। শিবের আসন টলিল, তিনি সেনাপতি মেঘনাদের অধীনে পঞ্চাশ হাজার দানব এবং লক্ষ ভূত পাঠাইরা দিলেন। মেঘনাদের গর্জনে শীতলা শিহরিয়া উঠিলেন। জরকে ডাকিয়া দেবী কহি-লেন, ভূত প্রেত সঙ্গে স্বয়ং শূলপাণি আসিয়াছেন। তথন জরাস্থ্র ভূতমুখো বসন্তকে পাঠাইল এবং নিজে শিবজ্বর হুইয়া দেখা দিল। ভূতেরাও বসন্তপীড়িত হইল, শিবজরপ্রভাবে শিব আসিয়াও বড় কিছু করিতে পারিলেন না। চক্রকেত ভাবি-লেন, ত্রিলোচন বাম হইয়াছেন। তথন তিনি সুর্য্যের আরাধনা করিলেন, সূর্য্য আসিয়া দেখা দিলেন। রাণীর পরামর্শে তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্রকে সুর্য্যদেবের হস্তে অর্পণ করিলেন। তথন শীতলার টনক নড়িল। জরাম্মর শিবজ্বর-রূপে স্থ্য-সার্থিকে ধরিয়া বসিল, স্থ্যের রথ চলে না, স্ট্র যার। তথন সূর্য্য বিপদে পড়িয়া রাজপুত্রকে পদাবনে লুকাইয়া রাখিলেন। সেখানেও শীতলা শিশিরা বসন্তকে পাঠাইলেন। বস্তু প্রবেশ করিতেই সকল পদ্ম রুস্তচ্যুত হইয়া পড়িল। তথন পদ্ম শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্ম রাজপুত্রকে বাস্ত্রকির কাছে পাঠাইয়া দিলেন। বসস্তের ভয়ে বাস্ত্রকি রাজপুত্রকে স্বর্ণরেশ্ব পর্বতের গহ্বরে লুকাইরা রাখিলেন। এবার শীতলা অতি চিস্তিত হইলেন, কে সেই দারুণ স্থানে যাইবে। তথন শিথরিয়া বসন্ত গুয়াপান লইল, তাহার প্রভাবে স্বর্ণরেখা পর্বত গলিয়া স্বর্ণরেখা নদী বহিল। বসন্তে ফাটিয়া রাজপুত্রও মারা গেলেন।

কৌশিকী-রাজকন্সা চক্রকলার সহিত রাজকুমারের বিবাহ হইরাছিল। যে দিন রাজকুমার মারা যায়, সেই রাত্রে চক্রকলা মৃত পতিকে স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। প্রভাত হইতে না হইতে শীতলা চক্রকলাকে সে সংবাদ দিতে চলিলেন। দেবী বৃদ্ধব্রাহ্মণীর বেশে দেখা দিয়া রাজকন্সাকে কহিলেন,—আমি একাদশী করিয়া আছি, পারণের কিছু ব্যবস্থা কর। রাজকন্সা সোনার থালে চাউল কড়িও বড়ী লইয়া দেবীকে দিতে আসিলেন, দেবী কিছু গ্রহণ না করিয়া শুনাইলেন, পাহাড়ে তোমার স্বামী মারা গিয়াছে, কি করিয়া তোমার হাতে পারণ লইব,' এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে চক্রকলা স্বপ্ন যে মিথাা নয় বৃঝিয়া অনুমরণে চলিলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে অনেক বৃঝাইয়াও রাখিতে পারিলেন না। এই স্থানে কবিবল্লভ হৃদয়ম্পর্শী করুণরসের স্বরতারণা করিয়াছেন। চক্রকলা মাতাকে বলিতেছেন—

"রাজকক্যা নিবেদিল জননীর পাদে। পাটে মোর রাজা নাই রাজা হব কিসে। অল বয়সে জার প্রাণনাথ মরে। সে বড় অজ্ঞান থাকে মা বাপের ঘরে। দিনে দিনে হএ তার নহলী যৌবন। মা বাপের হএ বৈরি বিধির লিখন। সে হঃথ পাবার তরে রাখিবে আমারে। নীলকগ্রহার কেবা রাখিতে চাএ ঘরে।"

এইরূপে মাতাকে ব্রাইয়া চক্রকলা মৃত পতির পার্থে উপস্থিত হইলেন এবং মৃত পতিকে কোলে লইয়া কতই কাঁদিলেন। তার পর চোথের জল মুছিয়া অনুমৃতা হইবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। আবার শীতলা বৃদ্ধব্রাহ্মণী বেশে দেখা দিলেন এবং রাজক্যাকে ব্রাইয়া বলিলেন,—তোমার পতি যদি আমার পাতি বইতে সন্মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার প্রাণ বাঁচাইতে পারি। চক্রকলা সন্মত হইলেন। দেবী চক্র স্থ্য সাক্ষী করিয়া কাপড়ের কাণ্ডার দিয়া মৃতসঞ্চারিণী মন্ত্রে রাজকুমারের প্রাণ দান করিলেন, রাজকুমার চক্রকলার সহিত দেবীর সত্য পালন করিতে শীতলার বসস্তের ঝুড়িটী মাথায় তুলিয়া লইলেন। দেবী তুষ্ট হইয়া চক্রকলাকে মৃতসঞ্চারিনী মন্ত্র শিথাইলেন। তথন রাজকুমারী পতিকে সঙ্গে লইয়া শশুরগৃহে আদিলেন। তিনি শশুরকে জানাইলেন;—

"কন্তা বলে ঈশ্বরী পূজ্য মহারাজা। জিন্সাইব ভাস্কে আর পাত্র মিত্র প্রজা॥ এত হিন নিবেদিল নৃপত্তির ঠাই।

জাহার প্রদাদে রাজা হারা মরা পাই।"

দৃড়প্রতিজ্ঞ চন্দ্রকেতু বিচলিত হইবার লোক নহেন। তিনি রাণী
ও পুত্রবধূর অনুরোধ শুনিয়া বলিলেন,—-

"পুনর্বার পুত্র বধ্ মরুক তুজন। জন্মে নাহি ছাড়িব প্রভূ ত্রিলোচন ॥"

কৈলাসে শিবের আসন টলিল। তিনি দেখা দিয়া বলিলেন, দেবীর পূজা কর ও আমারও পূজা কর, শিবের আদেশে পরম শৈব চক্রকেতু শীতলার পূজা করিতে সন্মত হইলেন। চক্রকলা মৃত ব্যক্তি সকলকে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপে মর্ত্তালোকে শীতলার পূজা প্রচারিত হইল।

এ ছাড়া কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, দেবদত্ত প্রভৃতির পালাও লিখিয়া গিয়াছেন। কবিবল্লভের রচনা অতি সরল ও স্থললিত, মাঝে মাঝে বেশ কবিত্ব আছে। তাঁহার গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয় যে, কোন প্রাচীন আদর্শ লইয়া তিনি আপনার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ। জাগরণ, গোকুল, বিরাট, দেবদত্ত প্রভৃতি পালায় বিভক্ত। জাগরণ-পালা কেবল বটতলায় মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশকের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়—

শীতলার জাগরণ পালা বঙ্গভাষার।
নাহি ছিল কোন দেশে সুশৃঙ্খলায়॥
অনেকের ইচ্ছা দেখে মনেতে ভাবিয়া।
উড়িষ্যা হইতে পুথি আনি মাঙ্গাইয়া॥
উড়িষ্যায় লিখেছিল দিজ নিত্যানল।
নানাবিধ কবিতায় করিয়া স্কছল ॥
দেখিয়া সন্তপ্ত চিত্তে লয় করি অর্থ।
ৰাঙ্গালা ভাষায় দিলাম করিবার অর্থ।
শিবনারায়ণ সিংহ উড়িষ্যায় নিপুণ।
গীতছনে এই পুথি করিল রচন॥"

প্রকাশক যে কয় ছত্র লিথিয়াছেন, তাহার মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া মনে করি না। কবি নিত্যানন্দ চক্রবভীর আত্ম- পরিচয় হইতে জানিতে পারি বে—

"কাশীজোড়া ষষ্ঠীপাড়া অতি বিচক্ষণ। রামতুল্য রাজা তথা রাজনারায়ণ॥ নিত্যানন্দ বাহ্মণ তাহার সভাসদ। শীতলা-মঙ্গল রচে গান স্থধামত॥"

উদ্ধ ত বচন হইতে জানিতেছি ষে, কবি নিত্যানন্দ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাশীজোড়ার জমিদার রাজনারায়ণের সভাপদ, তথায় শীতলা-মঙ্গল রচিত হয়। জাগরণ পালায় কবি অতিবৃদ্ধ- প্রাপিতামহ পীতাম্বর, বৃদ্ধপ্রপিতামহ মনোহর, প্রাপিতামহ চিরঞ্জীব, পিতামহ হরিহর, পিতা রাধাকান্ত এবং জ্যেষ্ঠ ভাতা চৈতত্যের নাম করিয়াছেন। আর একটী বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন যে, রাটীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ভরদান্ত গোত্রে কাঁটাদিয়ার ডিপ্তিসাঞি বংশে কবি নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন; এরূপ স্থলে তাঁহাকে কথনই উৎকল ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ গোকুল পালার একস্থানে কবি প্রকাশ করিয়াছেন, যে তিনি হলধর সিংহ কর্তৃক গঙ্গাতীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এরূপ স্থলে নিত্যানন্দ যে বাঙ্গালী কবি ও তাঁহার গ্রন্থ যে বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল, উৎকল হইতে আনিতে হয় নাই, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

বিরাট পালার শেষে কবি একটা অষ্টমঙ্গলা লিথিয়াছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি যে তাঁহার বৃহৎ শীতলা-মঙ্গল ৮টা পালার বিভক্ত—তন্মধ্যে ১ম স্থাপনা বা স্বর্গপালা, এই পালার শচীমুথে শীতলানিলা উপলক্ষে স্বর্গে পূজা প্রচার। ২র পাতাল পালা অর্থাৎ বরুণ কর্তৃক পাতালে পূজাপ্রচার। ৩র লঙ্কাপালা— লঙ্কার রাবণ কর্তৃক পূজা প্রচার। ৪র্থ কিছিল্ফাপালা— বানররাজ বালী কর্তৃক কিছিল্ফার পূজাপ্রচার। ৫ম অযোধ্যাপালা— অযোধ্যার দশর্থ কর্তৃক পূজাপ্রচার। ৫ম অযোধ্যাপালা— কংস ও জরাসন্ধ কর্তৃক পূজাপ্রচার। ৬৯ মথুরামগ্রধণালা— গোকুলে নন্দকর্তৃক পূজাপ্রচার। ৭ম গোকুলপালা— গোকুলে নন্দকর্তৃক পূজাপ্রচার এবং দিবোদাস বা দেবদাস কর্তৃক টাকাপ্রকাশ। ৮ম বিরাটপালা—বিরাট রাজ্যে রত্নাবতী কর্তৃক উত্তরের প্রাণদান, রঙ্গজ সফরে দেবদত্ত কর্তৃক হেমঘট উদ্ধার, হেমঘটপূজা, দেবদত্ত ও তাহার স্ত্রীর স্বর্গারোহণ।

দৈবকীনন্দনের শীতলা যেমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শিবভক্ত চক্রকেতুকে অশেষ কপ্ত দিয়া অবশেষে কোন ক্রমে নিজ পূজা স্বীকার করাইয়াছেন, নিত্যানন্দের বর্ণিত নিমাইজগাতি, দেবদন্ত, বিরাটরাজ প্রভৃতি শিবভক্ত সেইরূপ প্রথমে শিবপূজা ছাড়িয়া শীতলা পূজা করিতে অস্বীকৃত হইয়া অবশেষে দেবীপূজা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেবল শিবভক্ত বলিয়া নহে, নিত্যানন্দ বিষ্ণুভক্তগণও ছাড়েন নাই। গোকুলপালায় কবি দেখাইয়াছেন যে বিষ্ণুভক্তগণও শীতলার ভয়ে তাঁহার পূজা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কবি ক্ষয়াম, রামপ্রসাদ এবং শঙ্করাচার্যান্ত ঐ সকল পালা লইয়াই স্ব স্থ শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছেন। উক্ত সকল কবির মধ্যে কবি ক্ষয়ামের রচনা প্রাঞ্জল, মনোহর ও কবিত্বপূর্ণ। ক্ষয়ামের স্মনদাসের পালা পালা করিয়াছেন। যাহা হউক, শীতলামঙ্গলের পালাগুলি হিন্দুকবির হাতে বক্ত রূপান্তরিত হইলেও ঐ সকল প্রস্থ মধ্যে স্থল্ব অতীতের স্ফীণশ্বতি অঙ্কিত রহিন্দ্রাছে, সেই অস্পন্তি চিত্রটী বৌদ্ধ শাক্ত-সমাজের শেষ নিদর্শন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় নেপালে গিয়া দেখিরা আসিয়াছেন, তথায় যেখানে যেখানে তন্ত্রোক্ত লোকেশ্বরাদির rिवान्य আছে, সেই সেই স্থলে হারীতী দেবীর **অবস্থান।** বৌদ্ধ হারীতীও এখানকার শীতলার স্থায় ব্যাধিনাশিনী। বঙ্গদেশের সর্বত্তই যেখানে যেখানে ধর্ম্মান্দির আছে, সেই সেই স্থলেই যেন শীতলার অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণতঃ ধর্মপণ্ডিত বা ডোমপণ্ডিতগণ শীতলার পূজা করিয়া থাকেন। অন্তাবধি ত্বাহারা বসস্তরোগচিকিৎসার সিদ্ধহস্ত বলিয়া প্রথিত। ধর্ম্মসলপ্রসঙ্গে ধর্মপণ্ডিতদিগের প্রভাবের পরিচয় দিয়াছি। তাঁহাদের প্রভাব থর্ব্ব হইলে তাঁহারা বৌদ্ধ-তান্ত্রিক দেবী হারীতীকে শীতলামূর্ত্তিতে হিন্দু সমাজে হাজির করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজে শীতলাপূজা চালাইতে তাঁহাদিগকে কিছু বেগ পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে বঙ্গে কবি নিত্যানন্দের 'বসন্তকুমারী' অনুগ্রহবিস্তারের সহিত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শৈব ও বৈষ্ণবগণ রোগ প্রশমনার্থ শীতলার পূজা করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন। যে ধর্মপণ্ডিতগণ হিন্দুসমাজের বাহিরে পড়িয়াছিলেন, হিন্দুসমাজে শীতলাপূজা প্রচারের সঙ্গে তাহারা কতকটা বিলুপ্ত সন্মান লাভ করিলেন। অত্য সময়ে হিন্দু সাধারণ তাঁহাদিগকে ঘুণার চক্ষে দর্শন করিলেও শীতলাপূজার সময়ে তাঁহারা হিন্দুগতে আবালব্রন্ধবনিতার নিকট ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকেন। শীতলাপূজা প্রচারের সহিত শীতলাপূজক ধর্ম্মপণ্ডিতগণ শীতলা-পণ্ডিত' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শীতলাপণ্ডিতদিগের পূজিতা শীতলাপ্রতিমা ভাবপ্রকাশ বা পিচ্ছিলাতন্ত্রোক্ত দেবীমর্স্তি নহে, শীতলাপণ্ডিতদিগের শীতলা করচরণহীনা সিন্দুরলিপ্তাঙ্গী, শৰ্ম বা ধাতুখচিত ত্ৰণচিহ্ণান্ধিতা মুখমাত্ৰাবশিষ্ঠা প্ৰতিমা । ধৰ্ম-ঠাকুরের গাত্তে যেমন পিতলের টোপ-তোলা পেরেকের মত প্রোথিত প্রাছে, শীতলার মুখেও সেইরূপ শৃষ্ণ বা ধাতুনির্শ্বিত কুইতনের আকার বা পেরেকের মাথায় টোপ-তোলা বসস্ত চিহ্ন দেখা যায়। নেপালের বৌদ্ধ হারীতীর মূর্ত্তিও ঐক্লপ।

শৈবপ্রভাবের মধ্যেই শীতলাপূজা প্রচারিত হইরাছিল, শীতলা – পণ্ডিতগণই বসস্তরোগপ্রশমনার্থ হিন্দু সমাজে টীকাদার হইল ও এক মাত্র বসস্তচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। হিন্দু-জমিদারগণ তাঁহাদের নিকট উপক্ষত হইরা দেবীর উদ্দেশ্রে দেবোত্তর দান করিতে লাগিলেন। শীতলাপূজায় কিছু স্থবিধা দেখিয়া হীনাবস্থায় পতিত ব্রাহ্মণ-যাজকেরাও শীতলা দেবীর পূজায় অগ্রসর হইলেন, সেই সঙ্গে তাঁহারা পূরাণ ও ভন্ত খুঁজিয়া শীতলার রূপ ও পূজা বাহির করিলেন। এই সময়েই হিন্দু ব্রাহ্মণ শীতলা-মাহাত্ম্য প্রচারার্থ পূর্বাদর্শ লইয়া হিন্দুসমাজের উপযোগী শীতলামঙ্গল রচনা আরম্ভ করিলেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ শীতণাপূজক ও গীতরচক হইলেও সর্ব্ধ সমক্ষে শীতলার গান করিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। এখনও শীতলাপণ্ডিতগণই শীতলা-মঙ্গল গান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট অনেক শীতলার পুথি আছে, তাঁহারা অতি গোপনে রাথিয়াছেন, সহসা কাহাকেও দেখিতে দেন না।

বিষহরীর গান বা পল্পপুরাণ (মনসামঙ্গল)।

বঙ্গদাহিত্যে দেবীপূজার প্রথম আদর্শ বিষহরী। ইনি
সর্পের অধিষ্ঠাত্রী। পূর্ব্বতন হিন্দুসমাজে ইহার স্থান কোথার
ছিল, প্রাচীন পুরাণে তাহার নিদর্শন নাই, তবে ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি পুরাণের আধুনিক অংশে ইহাঁদের নাম পাওয়া
গিয়াছে বটে, তাহাও খুষ্টীয় ৮ম শতান্ধীর পরবর্ত্তী। যাহা
হউক, তাহারও বহু পরে বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি বঙ্গদাহিত্যে
স্থান পাইয়াছেন।

মনসার পূজা করিলে সর্পভয় নিবারিত হয় এবং তিনি বিষ হরণ করেন, এ কারণ তাঁহার নাম বিষহরী। বিষহরীর গান বা মনসামঙ্গল শত শত কবি রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন্ কবি প্রথম রচনা করেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। বিজয়গুপ্ত ১৪০১ শকে তাঁহার পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলে লিথিয়াছেন—

"মূর্থে রচিল গীত ন। জানে মাহাক্স। প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের জত গীত লুপ্ত হৈল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে।
কথার সক্ষতি নাই নাহিক স্বস্থর।
এক গাইতে আর গাএ নাহি মিত্রাক্ষর।
গীতে মতি না দেএ কেহ মিছা লাকফাল।
দেখিআ স্থনিআ মোর উপজে বেতাল।"

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে বিজয়গুপ্তের সময়ে অর্থাৎ সাড়ে চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে হরিদত্তের গান লোপ পাইতেছিল, এরূপ স্থলে হরিদত্তকে আমরা অন্ততঃ ৬০০ বর্ষের পূর্ব্বেকার লোক বলিয়া মনে করি। হরিদত্তকে কেহ কেহ কায়স্থ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই কায়স্থ কবিকেই আপাততঃ মনসা-মঙ্গলের আদিকবি বলিয়া মনে করিতে পারি।

হরিদত্তের সম্পূর্ণ পুথি পাইবার উপায় নাই। আমরা ষে সামান্ত অংশ পাইয়াছি, নমুনাস্বরূপ তাহার কিয়দংশ উদ্ব ক্রিলাম,—

(প্রার স্পূর্ণবা)—

পথার সপশ্বা। )—

"ছই হাতর সম্ব হইল গরল সম্বিনী।
কেসর জাত কৈল ই কালনাগিনী।
স্তলিমা নাগে কৈল গলার স্তলি।

শেবী বিচিত্ত নাগে কৈল হিআঅ কাঁচুলী।

দিধরিআ নাগে কৈল দি থৈর দিন্দুর।
কাজুলিআ কৈল দেবীর কাজল পরচুর ।
পদ্মনাগে দিআ কৈল দেবীর হন্দর কিন্ধিনী।
বেতনাগে দিআ কৈল কাঁকালি থোপনী ।
কনক নাগে কৈল দেবীর কানের চাকি বলি।
বিঘতিআ নাগে কৈল দেবীর পাএর পাহ্মলি ।
হেম্ন্ত বসন্ত নাগে পিঠার থোপনা।
দর্কাল নিকলে জার আগুনি কনা কনা ॥
অমিজ নআন এড়ি বিদ নআনে চাএ।
চন্দ স্বরজ তুই ভারা আড়ে লুকাইআ জাএ। " (প্রাচীন পৃথি)

উদ্বত কবিতার হরিদত্তের কবিত্ব ও কল্পনার বেশ পরিচর পাওয়া বাইতেছে।

তৎপরে নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ। এই নারায়ণদেবের
নিজ পরিচয় হইতে জানা যায় যে, তিনি জাতিতে কায়য়, মৌদগল্য
( চলিত মধুকুল্য ) গোত্র, দেব পদবী। ইহার পূর্বপুরুষের বাস
মগধ। তৎপরে প্রথম বাস রাঢ় এবং রাঢ় হইতে বোরগ্রামে
আসিয়া বাস। (বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলা, কিশোরগঞ্জ
মহকুমার অন্তর্গত।) তাঁহার বৃদ্ধপিতামহের নাম ধনপতি,
পিতামহের নাম উদ্ধব, পিতার নাম নরসিংহ, মাতামহের নাম
প্রভাকর এবং মাতার নাম রুয়িণী। কবি আপনার গুণপণা
দেখাইয়া 'কবিবল্লভ' উপাধি লাভ করেন। এখনও বোরগ্রামে
নারায়ণদেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন, তাঁহাদের 'বিশ্বাস'
উপাধি ও নারায়ণদেব হইতে তাঁহারা ১৭শ পুরুষ অধন্তন।
মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসাময়িক নিত্যানন্দ প্রভুর বংশে এক্ষণে
অধন্তন ১২।১৩ পুরুষ দৃষ্ট হয়, এরূপ স্থলে নারায়ণদেবকে
নিত্যানন্দ প্রভুর শতাধিক বর্ষ পূর্ববিত্তী অর্থাৎ খৃষ্টায় ১৪শ
শতাকের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি।

নারায়ণদেব শৃষ্টি, সমুদ্রমন্থন, অমূতহরণ, গজকচ্ছপযুদ্ধ, কার্ত্তিক-গণেশের জন্ম, তারকান্থর বধ ইত্যাদি প্রথমে বর্ণনা করিয়া তৎপরে বিষহরীর মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে চাঁদসদাগর ও বেছলা লখিন্দরের সবিস্তার কাহিনী লিপিবিক করিয়াছেন। নারায়ণ দেবের রচনায় সংস্কৃত প্রভাবের পরিচয় পাই, তাঁহার বর্ণনা অতি স্বাভাবিক, অতি সরল ও প্রাচীন খাঁটী বাঙ্গালার নিদর্শক। তিনি সহজ ভাষায় যে বিভিন্ন চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা সর্ব্বের ফুটস্ক, উজ্জ্বল ও সজীব হইয়াছে। তাঁহার গ্রন্থে সেসময়ের গার্হস্থ-চিত্র অতি স্পষ্ট অঙ্কিত। এ সকল গুণ থাকিলেও তাঁহার কবিছে দেরূপ গান্তীর্য্য বী উদ্দীপনা নাই। তবে করুণ-রসে কবি অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। এখানে তাঁহার করুণ-রসের নমুনা দিতেছিঃ—(বেছলার বিলাপ)

"কোন্ দোদে প্রভু মোরে হইলা আদরদন।
মোর প্রভু উঠ উঠ মোর প্রভুরে, প্রভুরে তুলি আবা চাহ নজন।
ই হেন স্থলর তকু প্রভুরে পরকাদিত রজনী।
চল্দ স্থল জিনি আবা রূপ প্রভুরে হেন রূপ হরিল নাগিনী।
চিরিমো পৈরন খুলি প্রভুরে হাতের সন্থ করিম্ চুর।
মুছি আবা কেলাইম্ অভাগিনী প্রভুরে আমার সিঁথের সিন্দুর।
ছোট হই আ আইল নাগ প্রভুরে দেখিতে ক্ষ্পের।
মোর প্রভু থাই আবা নাগ প্রভুরে হইলা আবাগর।
কোন প্রভা আবা করিলা লাগ গাই আবা
বারেক বোলন দেও অভাগিনীর মুখ চাই আবা।
কোন দোদে প্রভু মোরে করিলা অবাধ।
অভাগিনী বিদুলাক সমন্ধিলা কাত।"

নারারণদেবের পর আমরা বিজয়গুপ্তকে পাই। বিজয় গুপ্ত ১৪•১ শকে (১৪৭৯ খুষ্টাব্দে) পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল প্রণয়ন করেন। বিজয়গুপ্তার পিতার নাম সনাতন ও মাতার নাম রুক্মিণী। ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূলশ্রীগ্রামে তাঁহার বাস ছিল। এই গ্রামের পশ্চিমে ঘাঘরা নদী ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর। বিজয়গুপ্তের সময় স্থলতান হোসেন শাহ গৌড়ের অধীশর, কবি তাঁহাকে জর্জুনের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বিজয়গুপ্তের ভাষা তৎপূর্ববর্ত্তী হরিদত্ত ও নারায়ণদেবের ভাষা ইইতে অনেকটা মার্জিত, তাঁহার কবিতার মধ্যে মধ্যে ব্যঙ্গ, স্বসিকতা ও করণরসের আবেগ বেশ পরিক্ষৃট, অনেক স্থানের বর্ণনা পাঠ করিলে যেন আধুনিক কোন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে।

হরিদন্ত, নারায়ণদেব ও বিজয়গুপ্তকে আদর্শ করিয়া বহ-সংখ্যক কবি মনসা-মঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন, অকারাদি বর্ণান্তক্রমে ৫৯ জন কবির নাম লিখিত হইল—

অন্পচন্দ্র, আদিত্যদাস, কমললোচন, কবিকর্ণপুর, ক্ষণানন্দ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, পণ্ডিত গলাদাস, গলাদাস সেন, গুণানন্দ সেন, গোপীচন্দ্র, গোলোকচন্দ্র, গোবিন্দদাস, চন্দ্রপতি, জগংবল্লভ, বিপ্র জগনাথ, জগনাথ সেন, জগমোহন মিত্র, জয়মেব দাস, দ্বিজ জয়রাম, বিপ্র জানকীনাথ, জানকীনাথ দাস, নন্দলাল, নারায়ণ, বলরাম দ্বিজ, বলরাম দাস, বাণেশ্বর, মধুস্বদন দে, যহনাথ পণ্ডিত, রঘুনাথ, বিপ্র রতিদেব, রতিদেব সেন, রমাকান্ত, দ্বিল্ল রিসিকচন্দ্র, রাজা রাজসিংহ (স্বসঙ্গ), রাধাক্ষক্য, রামচন্দ্র, রামজীবন বিভাভূষণ, বিপ্র রামদাস, রামদাস সেন, রামনিধি, রামবিনাদ, দ্বিজ বংশীদাস, বংশীধন, বনমালীদিজ, বনমালীদাস, বর্দ্ধনানাস, বল্লভ ঘোষ, বিজয়, বিপ্রদাস, বিশ্বেশ্বর, বিষ্ণুপাল, মন্চীবর সেন, সীতাপতি, স্থকবিদাস, স্থপদাস, স্থদামদাস, দ্বিজ হরিরাম, হ্বদয় ব্রাজণ।

ঐ সকল কবিগণের মধ্যে পূর্ববেশবাসী কবির সংখ্যাই বেশী, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগমোহন মিত্র প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী কবির সংখ্যা অল্প।

উপরোক্ত কবিগণের মধ্যে ক্ষেমানন্দ দাসের মনসামঙ্গল ভাবে, ভাষায় ও বর্ণনায় অপেক্ষাকৃত মনোহর বলিয়া মনে হয়। ক্ষেমানন্দ এইরপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

> "হ্বন ভাই পূৰ্ব্বকথা, प्तवी देशना वत्रताला, সহায় পূর্বক বিবহরী। ব্লিভন্ত মহাশর, চন্দ্রহাদের তন্ম, তাহার তালুকে ঘর করি ॥ তাহার রাজত্ব শেব, চলি গেল यर्गएम, তিন পুত্রে দিএ অধিকার। শীবৃত আন্তর্ণ রার, পুত্রের অধিক তার, রণে বনে বিজয়ী তাহার । তিৰ পুত্ৰ অৱ বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয়, তালুকের করে লেখাপড়া। ভাহার তালুকে বৈদে, প্ৰজা নাই চাদ চদে, শমন নগর হইল কাঁথড়া 🛊 রণে পডে বারা খাঁ, বিপাকে ছাডিল গাঁ. वृक्ति करतन स्नान अन । দিন কত ছাড়িয়া জাই, তবে দে নিস্তার পাই, সকলের তবে ভাল জান। শ্রীযুত আন্তর্ণ রাএ, অনুমতি দিল ভাএ, যুক্তি দিল পালাবার তরে। তার যুক্তি হুনি বাণী, পলাএ অনেক প্রাণী, ষ্ডই প্রমাদ হৈল পুরে ॥ মনে ভাবি সবিস্মর, বেলা আছে দণ্ড ছয়, সঙ্গে লয়া অভিরাম ভাই। অবদান হইল বেলা. গ্রামের উত্তর জলা, থড কাটিবারে তথা জাই। তথায় ছাওল পাঁচে ' থোলা দিয়ে জল সিঁচে, মংস্ত ধরে পঙ্কেতে ভূষিত। আমার কৌতুক বড়, ছাওাল পাঁচেতে জড়, সেই থানে হইলাম উপনীত । \* \* \* সংস্থ লইঅ। অভিরাম. চলিল আপন ধাস, বত শিশু গেল নিজ পুরে। \* \* \* वलन पार्वि विषश्त्री, মুচিনীর ষেশ ধরি, কাপড কিনিতে আছে টাকা। এতেক কহিন্তা মোরে, কপট চাতুরী করে, যত্নে একাইআ দেই টাকা # বেষ্টিভ ভুজঙ্গ ঠাটে, অবতরি মাঝ মাঠে,

> > দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।

পাইলাম মনন্তাপ, দেখিলাম অনেক পাপ,
আমারে বেঢ়িল কথোগুলা।
জেরূপ দেখিলা নেডে, মানা কৈল প্রকাশিতে,
কহিলে না হব তোর ভাল।
গুরে পুত্র ক্ষেমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ,
আমার মঙ্গল গাইন্ধা বোল।"

ক্ষোনন্দের আত্মপরিচয় ইইতে জানা গেল, তাঁহার জন্মভূমি কাঁথড়া, বলভদ্র পুত্র আত্মপ্রায়ের তালুকের অন্তর্গত, (বর্তমান্ন বর্দ্ধমান জেলার সিলিমাবাদ পরগণার মধ্যে।) যে পরগণায় কবি মুকুলরামের জন্ম, সেই পরগণায় কবি ক্ষেমানলেরও
জন্ম। এক সময় সিলিমাবাদ পরগণা বারা থাঁর অধীনে ছিল।
এই বারা খাঁর নিকট কবিকত্বণ মুকুলরামের পুত্র শিবরাম সন
,১০৪৭ সালে ২০ বিঘা মিরাসী জমি প্রাপ্ত হন। সেই মূল দানপত্র আমরা দেখিয়াছি। তথনও বারা থাঁ রণে পড়েন নাই,
তৎপরে তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষেমানল মনসার গান রচনা করেন।
ক্ষেমানলের গ্রন্থে কেতকাদাসের তণিতা দৃষ্টে অনেকেই ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাসকে ছই জন এবং ইংরেজ কবিষুগল বোমেন্ট
ক্লেচারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা উভয় নাম
অভিয় ব্যক্তির বলিয়াই জানিয়াছি। ক্ষেমানলের মনসামঙ্গলের
পুথিতে অনেক স্থলে কেতকার দাস' ভণিতা পাওয়া যায়।
ক্কেতকা মনসারই অন্ত নাম—

<sup>46</sup>বনের ভিতর নাম মনদা কুমারী। কেআপাতে জন্ম হইল কেতকাস্থলরী।" (কেমান**ল**)

ক্ষেমানন্দ কেতকার ভক্ত ছিলেন বলিয়া আপনাকে কৈতকাদাস' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ক্ষেমানন্দকে কেহ কেহ
কায়স্থ' বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তিনি কোথাও আপনাকে
কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করেন নাই। তাঁহার 'রাজীব' নামে
এক পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব বঙ্গের আধুনিক মনসাভক্ত কবিগণের মধ্যে শ্রীরাম-জীবন বিভাভূষণ এক জন প্রধান। কবি আত্মপরিচয়ে শিথিয়াছেন,—

"অল বয়দ মোর বিজ কুলে জাত।
পণ্ডিত না হয় মুই কহিলুঁ সভাত ॥
মনসার নাম মাত্র হদরে ভাবিআ।
মহাসিকু থেআা দিছে উড়ুপ লইআা॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম প্যাতি।
ভাহান চরণ বন্দো করিআ ভকতি॥
ভাহান অমুজ বন্দো নামে নারায়ণ।
কর জোডে তান পদে করম বন্দন॥

বিত্যাভূষণী মনসামঙ্গল ১৬২৫ শকে (১৭০৩ খুষ্টাব্দে) রচিত ছন্ত্র। মনসাপাঁচালীকারদিগের মধ্যে এক জন রাজকবির পরিচয় পাই, তিনি স্থসঙ্গের রাজা রাজসিংহ, প্রায় ১২৫ বর্ষ পুর্ব্বে তিনি মনসামঙ্গল রচনা করেন।

শতাধিক কবি মনসামৃপল রচনা করিয়া গেলেও সকল কবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই প্রকার, পরবর্ত্তী কবি পূর্ববর্ত্তী কবির জনেক স্থলেই অনুসর্গ করিয়াছেন; এই কারণে পরবর্ত্তী অধিকাংশ মনসামৃদ্ধলের পৃথিতে পূর্ববৃত্তী কবির ভাষা ও রচনার নিদর্শন অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক স্থলে আবার গায়কগণ আপনাদের স্থবিধা ও শ্রোত্বর্ণের মনোরঞ্জনার্থ বহু কবির পালা হইতে উপযোগী বিষয়গুলি লইয়া পালা প্রস্তুত করিয়াছেন, এ কারণ প্রাচীন হন্তলিখিত এক থানি মনসামৃদ্ধলের পৃথিতে বহু কবির ভণিতা দৃষ্ট হয়।

মনসার মাহাত্ম্য উপলক্ষে চাঁদ সদাগর ও বেছলা বা বিপুলার
চরিত্র বর্ণনাই সকল মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের লক্ষ্য। বঙ্গের
গ্রাম্য কবিগণ চাঁদ সদাগরের বেরূপ মানসিক তেজস্বিতা ওত্ত্বিদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্ঠান্ত অহ্যত্র বিরল। গ্রাম্য কবির হাতে সতী
বেছলার বেরূপ পতিভক্তির আদর্শ চিত্রিত হইয়াছে, জগতের
অপর কোন স্থানে কোন কবির হাতে এরূপ সতীচরিত্র অক্বিত
দেখা যায় না।

চম্পক নগরে চাঁদ সদাগর নামে এক জন পরম শৈব নুপতি ছিলেন। কথা ছিল, মনসা দেবী চাঁদ সদাগরের পূজা না পাইলে মর্ত্তো তাঁহার পূজা প্রচারিত হইবে না। তাঁহার পূজা লইবার জন্ম দেবী উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। চাঁদের 'মহাজ্ঞান' শক্তি ছিল, তদ্ধারা সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ভাল করিতেন। কাজেই প্রথমে দেবী স্থবিধা করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি মোহিনী মূর্ত্তিতে চাঁদকে ভুলাইলেন, চিনিতে না পারিয়া চাঁদ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিয়া ফেলিলেন। চাঁদের 'গারুড়ী' উপাধি-ধারী এক অদ্বিতীয় সর্পচিকিৎসক বন্ধু ছিলেন। চাঁদের কোন পুত্রকে সাপে কামড়াইলে, গারুড়ী মহাশয় তৎক্ষণাৎ আরোগ্য করিতেন, স্থতরাং 'মহাজ্ঞান' হরণ করিয়াও দেবীর স্থবিধা হইল না। বিচিত্র উপায়ে গারুড়ীর প্রাণনাশ করিলেন। তৎপরে একে একে তাঁহার ছয়টী পুত্র সর্প দংশনে প্রাণ হারাইল। কিন্তু শিবভক্ত চাঁদ তাহাতে কিছু মাত্র বিচলিত হইলেন না। কিন্তু সনকার দরবিগলিত অশ্রুধারা দর্শনে ও আর্ত্তনাদ শ্রবণে গ্রহে তাঁহার মন টেকিল না, তিনি সমুদ্রধাতায় প্রস্তুত হইলেন। কালীদহে ঝড় উঠাইয়া মনসা দেবী তাঁহার 'মধুকর' নামে সাত্টী প্রকাণ্ড ডিঙ্গা ডুবাইয়া দিলেন। চাঁদ জলে পড়িয়া ইষ্টদেবের নাম লইয়া মরিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন: কিন্তু তিনি মরিলে মনসার মনস্বামনা সিদ্ধ হইবে না, এ কারণ হনসা

তাঁহাকে প্রাণ মারিলেন না। চাঁদ তিন দিন পরে ভাসিতে ভাসিতে এক পল্লীর তীরে উঠিলেন। তথায় চাঁদের বন্ধু চক্র-কেতৃ বণিকের বাস ছিল। তিন দিন চাঁদের আহার হয় নাই। চক্রকেতু অতি সমাদরে তাঁহার জন্ম উপাদেয় আহার্য্যের বন্দো-বস্ত করিলেন। আহারের সময় চক্রকেতু মনসার কথা পাড়ি-লেন। চাঁদ বন্ধুকে মনসাভক্ত বুঝিয়া তাঁহার থাত সামগ্রী স্পর্শ করিলেন না, অবিলম্বে উঠিয়া আসিলেন। তৎপরে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া কিছু চাউল সংগ্রহ করিলেন, সে চাউলও মূষিকে নষ্ট করিয়া ফেলিল, শেবে কলার ছোবড়া খাইয়া চারি দিন পরে তিনি ক্ষ্ধা দূর করিলেন। পরে মনসার কৌশলে পদে পদে লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হইয়া ঘরে ফিরিলেন। কিছু দিন পরে চাঁদের একটা অসামান্ত রূপবান পুত্র জন্মিল, তাহার নাম হইল 'লথিন্দর'। দৈবজ্ঞ বলিয়া দিল, বাসর ঘরে স্পাঘাতে লখিন্দরের মৃত্যু হইবে। লখিন্দরের বিবাহের বয়স হইল, চাঁদ পত্নীর নিতান্ত পীড়াপীড়িন্তে অনিচ্ছাসত্ত্বেও লখিন্দরের বিবাহ দিতে সন্মত হইলেন। সর্প প্রবেশ করিয়া দংশন করিতে না পারে, এরূপ কৌশলে সাতালী পর্বতে লোহার বাসর প্রস্তুত হইল। সায় বেণের কন্সা অসামান্তরপগুণশালিনী বেহুলার সহিত মহাসমারোহে লখিন্দরের বিবাহ হইয়া গে**ল।** বাপের আদরের মেয়ে বেহুলার বয়স তথন চতুদ্দশ, কিন্তু সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা বধূকে দেখিয়া চাঁদ বেশের চক্ষু দিয়া এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল। দৈবজ্ঞের কথা পূর্ণ হইল, বেহুলা সমস্ত রাত্রি বিবাহের বাসরে জাগিয়া পতিকে রক্ষা করিতেছিলেন, শেষ রাত্রে আলস্থে সতীর তন্ত্রা আসিল, এই স্কুযোগে লোহগৃহ ভেদ করিয়া লখিন্দরকে সর্প দংশন করিল। লখিন্দরের কাতর ধ্বনিতে বেহুলার তন্ত্রা ভাঙ্গিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যোদয় হইল। সনকা বেহুলার অক্ট ক্রন্দন গুনিয়া তাড়াতাড়ি লোহঘরে আসিলেন—দেখি-লেন আলুলায়িত কুন্তলে সিন্দুররঞ্জিত সীমন্তে জ্যোতির্ময়ী বেহুলা পতিকে কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। সনকা বেহুলাকে 'বিহা দিনে থালি পতি' বলিয়া ধিকার দিতে দিতে পুত্রশোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

গাঙ্গু ড়ের কূলে লখিনারের শবদেহ আনীত হইল। বেহুলাও সঙ্গে সঙ্গে নদীকূলে পৌছিল। তাঁহার লজ্জা সরম নাই, এক মাত্র লক্ষ্য পতির মুখপানে। সুগন্ধি কাঠে চিতা সজ্জিত হইল। বেহুলা বলিয়া উঠিলেন, ইহাকে পুড়াইলে, আমিও ঐ সঙ্গে পুড়ব। ইহাকে ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও, দৈবে যদি ইহার দেহে জীবন সঞ্চার হয়। ভেলা গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিল, তাহাতে শব রক্ষিত হইল। বেহুলা মৃত পতিকে কোলে লইয়া সেই ভেলায় বিসলেন। সকলে হায় হায় করিয়া উঠিল।

আত্মীয় স্বজন কত চেষ্টা, কত অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। স্রোতে সেই ভেলা ভাসিয়া চলিল। এরপে বেহুলা সেই কলার মান্দাদে পতিকে বক্ষে লইয়া বহু জন-পদ অতিক্রম করিলেন। শবদেহ গলিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল। বেহলা দেই পৃতিগন্ধময় শব কিছুতেই ছাড়িলেন না,— যত দিন যাইতেছিল, ততই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছিল যে আবার সেই দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইবে। বছ দিন পরে নেতা ধোপানীর ঘাটে আসিয়া ভেলা লাগিল। তথন নেতা কাপড কাচিতেছে। এই নেতা এক জন সামাগ্র মানধী নহে। বেছলা তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া স্বামীকে বাঁচাইয়া দিবার জন্ম কতই কাকুতি মিনতি করিলেন। বেহুলা বাল্য হইতে নৃত্যগীত শিখিয়া-ছিলেন। নেতা তাঁহাকে দেবসভায় লইয়া গেল। দেবগণের আদেশে অনিজ্ঞায় বেহুলা পতিকে বাঁচাইবার আশার দেব-সভায় আপনার নৃত্যকলা প্রদর্শন করিলেন। সৈ নৃত্যকলা আর কিছুই নহে, বেছলার সাধনার পরীক্ষা। সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছেন, স্থতরাং মনসাকে তাঁহার জীবনসর্বন্ধ লথিনরের জীবন দান করিতে হইল।

তৎপরে বেহুলা ছয় ভাস্থরকে সঞ্জীবিত করিয়া মনসার রপায় চৌদ্দ ডিঙ্গা সহ চম্পকনগরে ফিরিলেন। সনকা সপ্ত-প্তসহ পুত্রবধৃকে পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিলেন, কিন্তু বেহুলা তথনও শ্বন্তরগৃহে পদার্পণ করিলেন না। তিনি শ্বান্তভীকে জানাইলেন যে পর্যান্ত শ্বন্তর মহাশয়, মনসা দেবীর পূজা না করিতেছেন, সে পর্যান্ত আমরা ঘরে প্রবেশ করিতে পারিব না।

এ দিকে সাতালী পর্বতে চাঁদ সদাগর সর্বস্থ পরিত্যাগ করিয়া শিবধ্যানে নিরত। তিনি এ সময়ে "সোহহং" ভাবে উন্মন্ত। এই ধ্যানে তিনি শিবের সাক্ষাৎ পাইলেন। তিনি যেন তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, 'মনসাকে আমার কন্তা বলিয়া জানিবে। তুমি প্রতিক্তা করিয়াছ যে হস্তে আমার পূজা করিয়াছ, সে হস্তে মনসার পূজা করিবে না; ভালই; তুমি মুখ ফ্রিরাইয়া বাম হস্তে পূজা করিলেও মনসা গ্রহণ করিবেন।'

তথন চাঁদ ঘরে ফিরিলেন, দেখিলেন গাঙ্গুড়ের কুলে সমস্ত
চম্পক নগর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাত পুত্রসহ পুত্রবধৃকে
দেখিয়া চাঁদ বিশ্বিত হইলেন। বেহুলা তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া
বলিলেন, ঠাকুর! মনসা দেবীর পূজা কর, আমাদিগের প্রতি
নিষ্ঠুর হইও না, — নহিলে আমাদিগকে ফিরিয়া যাইতে হইবে।
সকলের কাতরোক্তিতে চাঁদ পুত্রবধ্র কথা রক্ষা করিলেন।
মহাসমারোহে মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হইল। পূজার সময়েও
মনসা দেবী বেহুলাকে বলিয়াছিলেন,—'আমি তোমার শ্বশুরের
হিস্তাল যষ্টির ভয়ে মণ্ডপে যাইতে ইতঃন্তত করিতেছি।'

বাস্তবিক শৈবদিগের প্রতি মনসাভক্তের এতই ভর ছিল।
মনসাভক্তগণ অনেক কষ্টে শৈবদিগকে হস্তগত করিয়া শাক্তমত
প্রচারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রায় সকল মনসামঙ্গলেই পূর্ববিতন ধর্ম ও শৈব প্রভাবের ছায়া রহিয়াছে। মনসামঙ্গলের অধিকাংশ প্রাচীন কবিই মহাশৃত্য ধর্মরঞ্জন ও যোগেশ্বর শিবের অগ্রেই বন্দনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি মনসার মাহাম্ম প্রাচার করিবার পূর্বে বহু প্রাচীন কবি অগ্রে শিবলীলাই গান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্বারা বেশ বোঝা যায়, যে, নারায়পদেব, বিজয়গুপ্তারর সময় ধর্মসম্প্রদায়ের প্রভাব হাস হইয়া আসিলেও শৈব মতাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক ছিল; দেশের উচ্চ শ্রেণীর অধিকাংশ বিশেষতঃ ধনবান্ বণিক্মাত্রেই শৈব ছিলেন, সাধারণের মনের গতি ফিরাই বার জন্ম মনসার মাহাম্ম প্রচারে মুপ্রাচীন বঙ্গকবিগণ লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন এবং অল্পনিন মধ্যেই মনসার ভক্তসংখ্যা সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মনসার ভক্তসংখ্যা সমস্ত বঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মনসার দেবী প্রাচীন আর্য্যদিগের নিকট পূজিত না হইলেও এবং প্রাচীন কোন হিন্দু লাস্তে তাঁহার উল্লেখ না থাকিলেও এখনও তিনি জার্চ্ন মাসের শুক্লা দশমীর দিন বঙ্গবাসী গৃহস্থমাত্রেরই পূজা পাইয়া থাকেন।

মঙ্গলচণ্ডীর গান বা চণ্ডীমঙ্গল।

মঙ্গল-চণ্ডীর গীত বহুকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত। ব্রনাবন দাসের চৈতগ্রভাগবতে আছে—

"মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।

দন্ত করি বিষহরী পূজে কোন জনে॥" ( চৈতক্তভাগ আদি ) স্থতরাং মহাপ্রভু চৈত্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই মঙ্গলচণ্ডীর গান গীত হইত। কোন পৌরাণিক বিষয় লইয়া মঙ্গলচণ্ডীর গান স্বষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। শাক্ত-প্রভাব জন সাধারণের উপর আধিপতা বিস্তার করিলে দেবীর উপর সাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা আরুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই মঙ্গল-চণ্ডীর গান প্রচলিত হয়। এই চণ্ডীর গীতি হুই ধারায় গীত হইত—এক ধারা সাধারণত: শুভচণ্ডী ও অপর ধারা মঙ্গলচণ্ডী নামে খ্যাত। এই উভয় ধারার মধ্যে শুভচগুরি পাঁচালী ও ব্রত-কথাই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। পল্লীগ্রামবাদী হিন্দু গ্রহম্ব গুভচগুীর গান অতি সমাদরে গুনিত, তাহাই পরে ব্রতকথার পরিণত হয়। আমাদের মনে হয়, পালরাজগণের সময়ে অর্থাৎ দেশীয় সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার প্রভাবপ্রবেশের পূর্বের শুভচগুরি কথা স্থান পাইয়াছিল, তাই শুভচণী প্রাক্ত আকার ধারণ করিয়া "মুব-চনী" রূপে হিন্দুসমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। সকল মঙ্গল কর্ম্বেই শুভচণ্ডীর পাঁচালী গীত হইত, আজও বঙ্গবালাগণ সকল শুভ কর্ম্মে স্থবচনীর পূজা দেন এবং স্থবচনীর কথা গুলিয়া থাকেন।

স্থবচনীর কথা বাঙ্গালী গৃহিণীমাত্রের মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও বঙ্গভাষার অতিপ্রাচীন স্থবচনীর পাঁচালী গানগুলি পুরুষদিগের অষত্বে অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিজবর, ষষ্ঠীধর
প্রভৃতি রচিত "স্থবচনীর পাঁচালী" পাইয়াছি। এই পাঁচালী
অতি ক্ষুদ্র। অতি ক্ষুদ্র হইলেও এবং তাহাতে কবিছের তেমন
কিছুই পরিচয় না থাকিলেও তাহাতে এক সময়ে সাধারণ হিন্দ্
গৃহস্থের মধ্যে যে সকল স্ত্রীআচার প্রচলিত ছিল, তম্মধ্যে কএকটী
আচারের বেশ পরিচয় আছে।

স্থবচনীর কথা এই. -- কলিঙ্গদেশে এক অনাথা ব্রাহ্মণী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল। সে পাঠশালে পড়িত। অপর পড়ুয়ারা ভাল ভাল জিনিস খায়, কিন্তু ব্রাহ্মণপুত্রের অদৃষ্টে কিছুই জোটে না, এ কারণ সে বড় হু:খিত। একদিন ভাড়া-তাড়ি ৰাড়ী গিয়া তাহার ভাল জিনিষ থাইতে ইচ্ছা হইল। বাডী গিয়া মাকে বলিল, সকলেই ভাল ভাল মংস্ত পক্ষী খায়, আমার থাইতে ইচ্ছা হইস্নাছে। ব্রাহ্মণী কহিলেন, আমি কোথায় পাব ? দ্বিজপুত্র তৎপরদিন এক খোঁড়া হাঁস ধরিয়া আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণী পুত্রের পরিতোষের জন্ম সেই খোঁড়া হাঁস কাটিয়া তাহার মাংস রাঁধিয়া পুত্রকে থাওয়াইল। সেই হাঁস কলিঙ্গরাজ হরিদাসের। হাঁস না পাইয়া রাজান্তর্গণ চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণীর নাছ তুয়ারে হাঁসের পালক দেখিয়া রাজপুরুষেরা দ্বিজপুত্রকে ধরিয়া লইয়া চলিল। রাজা তাহাকে কারাগারে দিল। বুদ্ধাব্রাহ্মণী পুত্রের জন্ম আকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা গেল। দিবারাত্রই কাঁদিতে লাগিলেন। অব-শেষে কেহ তাঁহাকে স্থবচনীর পূজা করিতে বলিল। সেই সময়ে সেই গ্রামে এক ঘরে স্থবচনীর পূজা হইতেছিল, ব্রাহ্মণী সেই ঘরে গিয়া তাঁহাদের সহিত স্থবচনীর পূজা করিলেন। ব্রাহ্মণীর কাতর আহ্বান দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণপুত্র আমার ব্রতদাস, শীত্র তাহাকে মুক্ত কর, নচেৎ তোর সর্বনাশ হইবে। তাহার তুষ্টির জন্ম তোর কন্তা শকুন্তলার সহিত তাহার বিবাহ দে।' কলিঙ্গণতি হরি-দাস অত্যন্ত ভীত চিত্তে গাত্রোখান করিলেন এবং বিলম্ব না করিয়া লোক পাঠাইয়া দিজপুত্রকে প্রাসাদে আনাইলেন। তৎ-পরে শুভদিনে রাজকতা শকুন্তলার সহিত বিজপুত্রের বিবাহ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণপুত্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া মহাসমা-রোহে ব্রুদঙ্গে মাতার কাছে আসিল। দেবী স্থবচনীর অনুগ্রহে তঃথিনী ব্রাহ্মণী আজ হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া প্রম সমারোচে দেবীর পূজা দিলেন। তাহা হইতেই স্থবচনীর মাহাত্ম্য সর্ব্বত প্রচারিত হইল।

স্থবচনীর কথায় ব্রাহ্মণপুত্রের অনিবেদিত হংস-মাংস-ভক্ষণ

ও তাহাতে ব্রাহ্মণীর প্রশ্রম দানে স্পষ্টই মনে হইবে যে তাহা বেদমার্গনিরত ব্রাহ্মণ পরিবারের চিত্র নহে, তাহা বেদমার্গ-বিরোধী অসংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের চিত্র। স্থবচনীর ধ্যানেও ভাঁহার 'রক্তপদ্ম চতুর্মুখী, ত্রিনয়না, অলঙ্কতা, পীনোলতকুচা, চুকুলবসনা, হংসারুড়া, কমগুলুকরা, কালাভ্রাভাণ এইরূপ অপরূপ তান্ত্রিক মৃত্তিরই পরিচয় পাই।

লক্ষণসেনের ধর্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার মংশুস্কতদ্ধে যে রূপ সংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের ব্যবস্থা করিয়াছেন, স্থবচনীর চিত্র তাঁহার পূর্ববর্ত্তী বলিয়াই মনে হইবে। [হলায়ুধ ও বঙ্গদেশ দেখ] বছ কবি স্থবচনীর ক্ষুদ্ধ পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যথন দেবী শুক্তভণ্ডী সংস্কৃত তান্ত্রিক সমাজের হস্তে মঙ্গলচণ্ডীরূপে দেখা দিলেন, এবং তাঁহার গানই স্থকবির কল্পনা-নৈপুণ্যে সাধারণকে মুগ্ধ করিতে লাগিল, তথন স্থবচনীর সংক্ষিপ্ত পাঁচালী শুনিতে সাধারণের সেরূপ আগ্রহ রহিল না, বছ কবি স্থবচনীর গান রচনা করিলেও অনাদরে সে গুলি বিরলপ্রচার ও বিলুপ্ত হইল, কেবল স্ত্রী-সমাজে কথামাত্র রহিয়া গেল।

মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করিয়া বহু কবি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দ্র যেমন সকল আদি সংস্কৃত শাস্ত্র স্ত্রাকারে নিবদ্ধ, সেই রূপ বঙ্গভাষার দেবদেবীর মাহাত্ম্যুচক আদি গ্রন্থগুলি স্থ্রাকারে বা অতি সংক্ষেপেই লিখিত হইয়াছে। সে সকল গ্রন্থ লোকের আগ্রহে পরবর্ত্তী কবিগণের কাব্যনেপুণো বর্দ্ধিতকলেবন্ধে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণের কোতৃহল পরিভৃপ্তির জন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডিকার ক্ষুদ্র পাঁচালী উদ্ধৃত করিলাম—

"নিতি নিতি আসে বেআধ আ**নন্দিত হইআ**। পরিবার পালে দে জে মুগাদি মারিআ। ধনুকে জুড়িঅ। বান লগুড় কাঁধত। সভ মুগ ধাইআ গেল বিন্ধাগিরিত। বেআধ দেখি মুগ পলাইল তরাসে। পাছে ধাএ বেআধ মৃগ মারিবার আদে 🛚 বুড়া বলাহক আদি জত মুগগন। মঞ্চলচভীর পদে লইল সরন ॥ বেআধেরে দেখিতা দেবী উপাতা চিস্তিল। তুৰ্গতিনাসিনী দেবী সদঅ হইল। সুনার গোধিকা রূপ ধরিআ পার্বতী। বেআধ পথ জড়িআ রহিল ভগবতী॥ মৃগএ না পাইফা বেআধ হইল চিস্তিত। মুনার গোধিকা পথে দেখে আচন্ধিত । স্থনার গোধিকা পাইআ হরসিত মনে। ধুমুর আগে তুলিআ লইল তত্থনে ।

मत्न मत्न छावि त्वचां भीत्त भीत्त शैरित शैरित তুরিত গমনে গেলা বাড়ীর নিকটে॥ হরসিত মৰে বেআধ গ্ৰগদ বানী। উচ্চৈম্বরে পুনি পুনি ডাকিল গেহিনী। জেন মতে ঘরে লআ পুইল গোধিক।। পরম ফুন্দরী রূপ ধরিল চণ্ডিকা 1 দিব্যরূপ দেখি তান বেআধ কালকেতু। পেহিনীর মুখ চাহি বোলে কোন হেতু। মঙ্গলচণ্ডিকা বোলে স্থন বেআধ-কোঙর। তষ্ট হএ দেখা দিল তোমার গোচর। সম্প্রতি হইল বেআধ তোমার স্থব জোগ। পঞ্চমত স্থনার অঙ্গুরী কর উপভোগ 🛭 আজু হতে বেআধ তুমি না জাইবা বন। মুগ না মারিবা এহি স্থনহ বচন । অল্ল দরব অঙ্গুরী দিলা জে আমারে। ইহা খাইআ কি করব বল তার পরে। মঙ্গলচণ্ডিকা দেবী হইলা সদঅ। স্থনার ভাণ্ডবয় তাক দিলেক নিশ্চয় । চণ্ডিকা প্রসাদে বেআধ কিতাপ হইল। তারপর ভূগবতী অন্তর্ধান হইল। ধন পাইছে হেন রাজাএ শুনিআ। ত্বরা করি কালকেতু বন্দী কৈল লআ। বন্ধনে পীডিত হইজা বেআধ নহাজন। কাঁদিআ সকল চণ্ডী কৱিলা সঙ্বন ॥" (প্রাচীন হস্তলিপি)

মঙ্গলচণ্ডীর যে কয়খানি পাঁচালী আমাদের হস্তগত হইয়াছে তন্মধ্যে দিজ জনান্দন ব্যতীত মাণিক দত্তের গ্রন্থই উপস্থিত সর্ব্ধ-প্রাচীন বলিয়া মনে করি। তাঁহার পাঁচালী হইতে মনে হয়. গোড়বঙ্গের মধ্যে লক্ষী সরস্বতীর বরপুত্রগণের প্রিয় আবাস প্রাচীন গৌড়নগরীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মাণিকদত্তের বাস ছিল। তিনি প্রাচীন গৌড় অঞ্চলের নিকটবর্ত্তী মহানলা. কালিনী, পুনর্জবা, ও টাঙ্গন নদী, মোড়গ্রাম, ছাত্যাভাত্যার বিল ও গোড়শ্বরীর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ভগবতীর স্তবের সময় তাঁহাকে দারবাসিনী বলিয়া ডাকিয়াছেন। গোড়ের নিকট চণ্ডীপুর গ্রামে রণচণ্ডী বা ঘারবাসিনী দেবীর এক বিশাল মন্দির ছিল, এখন তাহার ভগ্নন্ত,প পড়িয়া রহিয়াছে। রণচণ্ডিকা প্রাচীন গৌড় রাজধানীর রক্ষয়িত্রীরূপে দার রক্ষা ও মঞ্চল বিধান করিতেন, এ কারণ তিনি 'দারবাসিনী' ও 'মঞ্চল চণ্ডী' উভয় নামেই পূর্বে খ্যাত ছিলেন। গৌড়ের পূর্বতন शिन् । तोकताकान मकरनरे धरे तन्त्रीत शृक्षा निष्ठत। গোড়নগরের ধ্বংসসাধনের সঙ্গে রণচণ্ডীর মন্দিরও পরিত্যক্ত হয়। রণ্চণ্ডীর বিশাল মন্দির যে সময়ে দুর্শুকের মনে বিশ্বয়

উৎপাদন করিত, শত শত যাত্রী আসিয়া তাঁহার পূজা দিত, সেই সময়ে অর্থাৎ গৌড়নগরের সম্কির অবস্থায় মাণিকদত্ত মঙ্গলচণ্ডীর গান রচনা করেন। বিষহরীর গানরচয়িতা হরিদত্ত যেমন কাণা ছিলেন, মাণিকদত্তও তক্রপ কাণা ও খোঁড়া উভয়ই ছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, বৌদ্ধরাজগণের আধিপত্যকালে তাঁহাদের উৎসাহেই রামাইপণ্ডিত বঙ্গভাষায় শৃত্যবাদপ্রকাশক শৃত্যপুরাণ প্রকাশ করেন, গৌড়াধিপ বৌদ্ধভূপালগণের আধিপত্য বিলুপ্ত হইলেও সেই বদ্ধমূল শৃত্যবাদ জন সাধারণের মন হইতে ছিলমূল হইবার অবসর পায় নাই। তাই আমরা মাণিকদত্তের মঙ্গলচণ্ডীতে সেই বদ্ধমূল শৃত্যবাদ ও শৃত্যমূর্ত্তি ধর্ম হইতে আদিক্তির প্রসঙ্গ পাইতেছি—

"অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎ সংসারে **।** হস্তপদ ন।হি ধর্মের মুগু সিরজিল। আপনে ধর্ম গোনাঞি গোলক ধেআইল। গোলক ধেআইতে ধর্ম্মের মুগু সিরজিল। আপনে ধর্ম গোসাঞি শৃক্ত ধেআইল। শূক্ত ধেআইতে ধর্মের শরীর হইল। আপনে ধর্ম গোঁদাই জুঙিত ধেআইল। জুহিত ধিআইতে ধর্মের তুই চকু হইল। জন্ম হইল ধর্ম গোদাঞি গুণে অনুপামা। পৃথিবী সিরজিআ তেঁহো রাখিব মহিমা ॥ देन्द्र जिनिशा তবে সিশ্ব উথলিল। মৃথের অমৃত ধর্ম্মের খদিঞা পড়িল। হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল। জলে ত আসন গোঁদাঞি জলেত বৈদল। জল ভর করিয়া ভাসেন নিরপ্রন। ভানিতে ধর্ম গোঁদাই পাইল বৈদন। চৌন্দ যুগ বহিঅ। গেল ততখন।

ধর্ম বৈদন হইতে উল্ক জন্মিল।
জোড় হস্ত করি উল্ক দমুথে দাঁড়াইল।
হাসিআ কহেন কথা ত্রিদশের রাজ।
কহ কহ উল্ক কত যুগ জাঅ।
কত যুগ গোল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে।
তথনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিআনে।
মন্ত্র ধিআনে আমি ভাল পাইলাঙ বর।
চৌন্দ যুগের কথা সুন আমার গোচর।
চৌন্দ যুগের কথা তুমি সুন নৈরাকার।
ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর।
সম্পুথে রচিল গোঁদাই পদমক্ল।
তাহাতে বদিআ গোঁদাই জপে আদা মূল।
নানা পত্র বহিলা গোল ই তিন ভুবন।
গাতাল ভুবন লাগি করিল গমন।

ত্থাদশ বংসরে মৃত্তিকার লাগি পাইল।
হল্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল॥
বাটুল প্রমাণ মৃত্তিকা হল্তেত করিঞা।
শৃস্তাকারে ধর্ম গোসাঞি উঠিল ভাসিঞা॥
প্ররপি আসিয়া পল্রেত কৈল ভর।
মনে মনে চিন্তে গোঁসাই ধর্ম নৈরাকার॥
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম অধিপতি।
কার উপর স্থাপিষ নির্মাল বহুমতী॥
আপেনে ধর্ম পোঁসাই গজমূর্ত্তি হইল।
গজের উপরি বহুমতীকে স্থাপিল॥
গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভর।
গজ সহিতে পৃথিবী জায় রসাতল॥
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্বজয়া।
জে ঘাটে অবতার করিব মহামায়া॥
দেবীর চরবে মাণিকদত্তে গাএ।

নায়কের তরে ছুর্গা হবে বরদাএ ॥" (মঙ্গলচণ্ডীর প্রাচীন হন্তালিপি)
মাণিকদন্তের 'মঙ্গলচণ্ডী' অনুসারেও প্রথমে কলিঙ্গনগরে,
তার পর গুজরাতে, তৎপরে উজানী নগরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা
প্রচারিত হইতে দেখা যায়। মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, মুকুন্দরাম
প্রভৃতির রচনা কতকটা পোরাণিক মতানুসারিণী, কিন্তু মাণিক
দন্তের মঙ্গলচণ্ডীর সহিত হিন্দুপুরাণের যেন কোন সংস্রব নাই।
দিজ জনার্দ্দনের মত মাণিকদন্তের গ্রন্থেও সেরপে কবিত্ব, লালিত্য
বা বর্ণনামাধুর্য্য নাই, ইহা যেন পত্তের গন্ধযুক্ত গত রচনা।

দ্বিজ জনার্দ্ধনের মত দ্বিজ রম্ব্নাথের মঙ্গলচণ্ডিকার পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থের রচনাপ্রণালী দ্বিজ জনার্দ্ধনেরই মত। এই গ্রন্থেও তেমন কবিত্ব বা মাধুর্য্য নাই—কালকেতু, ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্ত সদাগরের উপাথ্যান সোজা কথায় অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে।

মাণিকদত্তের মত মদনদত্তরচিত এক থানি মঙ্গলচণ্ডী পাওয়া গিয়াছে, এথানি মাণিকদত্তের পরবর্তী বলিয়াই মনে হয়। কবি মধ্যে মধ্যে কবিজের পরিচয় দিয়াছেন।

মাণিকদত্ত ও মদনদত্তের পর মুক্তারাম সেনের চণ্ডী বা 'সারদামঙ্গল' উল্লেখ করিতে পাার। এই গ্রন্থথানি ১৪৬৯ শকে\* বা ১৫৪৭ খুষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

> "চাটেশ্বরী রাজ্য বন্দোম পশ্চিমে সাগর। বাড়ব অনল পূর্বেক তীর্থ মনোহর। •••••• তাহার উত্তরে স্বর্ম্মু লিঙ্গ হর। চক্রশেশ্বর জাতে বস্তি শঙ্কর॥

 <sup>&</sup>quot;গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
 মুক্তারাম দেনে ভণে ভাবিআ ভবানী ।" ( সারদামকল )

মহাসিংহ নামে ক্ষেত্রী দেশ অধিকারী। সিংহ সম রণে দ্বিজগণ প্রতিকারী।। চাটিগ্রাম রাজ্যেত বন্দ্যেম নিজ গ্রাম। বন্দহ জনমভূমি দেবগ্রাম নাম। আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেরজে বিশ্রাম। বসতি জাহুবী কুলে রাচ় হেন নাম। স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর। বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর॥ আদ্য অত্রি অযুন ভার্গব বাহ'স্পত্য। স্বকীয় বিদ্যাতে পর উপকারী চিত্ত ॥ তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইরা। বাড়বাখ্য চাটেখরী রাজ্য উদ্দেশিরা। দে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব। তান পত্র নিধিরাম স্বাগতপারব॥ পিতা মোর নন্দরাম তাহান সন্ততি। তিন পুত্র লৈজা কৈল দেজাঙ্গে বসতি॥ সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম। সদাএ ভবানী পদে মানস বিশ্রাম ॥ দয়ারাম দাস ভরদাজ কুলমণি। তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃস্থতা আমার জননী # পত্নী সঙ্গে সহগামী হইলে স্বৰ্গবাস। তদবধি চিত্ত মোর সদাএ উল্লাস।। রচিতে ভবানী গুণ মনে ছিল আশা। অতএব মায়ে মোরে না হইঅ নিরাশা॥" গ্রন্থের সর্ব্বত্রই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়— "গৌরী-পদ-নখ-চন্দ্র-স্থধা অভিলাষে। চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে **॥**"

মুক্তারামের ভাষায় ভাব ও কবিত্বের যথেষ্ট পরিচয় রহি-য়াচে। এথানে একটা নমুনা দিতেছি—

রাগ তুড়ি—ঘোষা।
কেলি কমলে গো ত্রিপুরস্করী ছোছে।
একি অঙ্গ ছটা, কত অঙ্গণ ঘটা,
শিব জোগিয়া মন মোছে।
কালীদহে সজে মাতা কমলের বন।
তচুপরি মাহেখরী কুমারী বরণ।
অবহেলে গজ গিলে হেরিআ অবলা।
ধেনে খেনে খেনে পেলে অতিশয় চপলা॥
কোন খানে বাঘ দনে মৈদে করে কেলি।
ফণী দঙ্গে ভেক রঙ্গে রহে একু মেলি॥
বাঘের ঠাই মূগে জাই পুছ্এ কুশল।
তথাপিও কারে কেহু নাহি করে বল।"

মুক্তারাম আতাশক্তির পরিচয়ে অগ্রসর হইলেও তাঁহার হুদর বৈষ্ণবীর ভাবে পূর্ণ, তিনি মধ্যে মধ্যে ধূরার যে ব্রজবুলির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতি স্থানর ও তাবোদ্দীপক। তৎপরে দেবীদাস সেন, শিবনারায়ণ দেব, ক্ষিতিচন্দ্র দাস প্রভৃতি রচিত কএক থানি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডী পাওয়া গিরাছে,— ইহার মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থ 'নিত্য মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী' বলিয়া বিবৃত হইরাছে। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রন্থ এক সময়ে মঙ্গলচণ্ডীর ভক্তগণ নিত্য পাঠ করিতেন বা শ্রবণ করিতেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, স্থ্রগ্রন্থরপ মঙ্গলচণ্ডীর আদি পাঁচালিগুলি ক্রমে বর্দ্ধিতকলেবর হইয়া 'জাগরণ' নামে খ্যাত হয়। এই জাগরণ সাত দিন ও আট রাত্রি গীত হইত, এজন্ত 'অষ্ট মঙ্গলা' নামে খ্যাত। জাগরণের পিতৃগণের মধ্যে মৃক্তারামের নাম প্রথম প্রাপ্ত হই।

বৃন্দাবনদাসের চৈতগুভাগবত হইতে আমরা স্পষ্ট জানিতে পারি যে, চারি শতবর্ষের পূর্ব হইতেই 'মঙ্গলচণ্ডীর জাগরণ' হিন্দু-সমাজে বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্ত হুঃথের বিষয় পরবতী প্রথিতনামা কবিগণের 'জাগরণ' প্রচলিত ও সর্বত্ত আদৃত হইলে সেই স্থপাচীন অধিকাংশ জাগরণগুলি অপ্রচলিত বা বিলুপ্ত হইয়া য়য়। 'জাগরণ' লিখিয়া যে সকল কবি পরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিকঙ্কণ বলরাম, ভবানীশঙ্কর, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, ও মাধবাচার্য্য সর্ব্ব প্রধান।

উক্ত কবিগণের মধ্যে বলরাম কবিকঙ্কণের 'মঙ্গলচণ্ডী' অতি প্রাচীন। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া অঞ্চলে বলরামের চণ্ডীর গান প্রচলিত ছিল। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই মুকুন্দরাম গ্রন্থানরন্তে বন্দনার লিখিয়াছেন,—

"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিক**স্কণ।**"

কেহ কেহ মনে করেন যে, বলরাম কবিকঙ্কণই মুকুন্দরামের
শিক্ষাগুরু। কিন্তু "গীতের গুরু" উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে
তাঁহারই গান মুকুন্দরামের আদর্শ হইয়াছিল। বলরাম মুকুন্দরামের পূর্কবিত্তী হইলেও ঠিক কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানা
যায় নাই। তাঁহার রচিত সম্পূর্ণ গ্রন্থ এখন আর পণ্ডয় যায় না।

বলরামের পর মাধবাচার্য্যের নাম করিতে পারি। তিনি
দিল্লীশ্বর অকবরের রাজত্বকালে তথনকার সপ্রগ্রামের অন্তর্গত
ত্রিবেণীবাসী পরাশরের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৫০১ শকে
(১৫৭৯ খুষ্টাব্দে) তাঁহার চণ্ডীর জাগরণ রচিত হয়। কেহ
এরপেও লিথিয়াছেন যে, মাধবাচার্য্য ময়মনসিংহ জেলার
দক্ষিণাংশে পদ্মাতীরবর্ত্তী নবীনপুর গ্রামে গিয়া বাস করেন এবং
তথার তাঁহার 'জাগরণ' রচিত হয়। কিন্তু মাধবাচার্য্যের বৃহৎ
গ্রন্থ হইতে এরপ কোন পরিচয়্ম পাওয়া যায় না। ২১০ বর্ষের
প্রাচীন ক্লঞ্চরামের গ্রন্থ হইতে পাইয়াছি, তৎপূর্ব্বে মাধবাচার্য্যের
গান দক্ষিণরাচ্চে বিশেষ প্রচলিত ছিল।

মাধবাচার্য্য কোন্ আদর্শ লইয়া চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন,

তাহা জানা যায় নাই। তবে কবিকঙ্কণ মুকুলরাম ও মাধবাচার্য্যের বর্ণিত বিষয়ে, উদ্দেশ্যে ও ভাবে অনেক স্থানে মিল
থাকায় উভয় কবির এক প্রকার আদর্শ ছিল বলিয়াই মনে হয়।
কবিকঙ্কণ মুকুলরাম ১৫১৫ শকে \* অর্থাৎ মাধবাচার্য্যের
'জাগরণ' রচিত হইবার ১৪ বর্ষ পরে তাহার অপূর্ব্ব কবিকীর্ত্তি
অভয়ামজনল 'দেবীর চৌতিশা' সম্পূর্ণ করেন। এরপ স্থলে
উভয়ের এক আদর্শ হওয়াও কিছু বিচিত্র নহে।

মাধবাচার্য্যের রচনায় সরল প্রাকৃতিক চিত্র পরিব্যক্ত!
তিনি ক্ষ্মুত্র ঘটনা ও ক্ষুত্র বিষয় লইয়া যেরূপ গ্রাম্যচিত্র অঙ্কন
করিয়াছেন, তালা অতি স্বাভাবিক ও বেশ স্থললিত। যদি
কবিকঙ্কণ মুকুলরাম অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ না
করিতেন, তালা হইলে মাধবাচার্য্যকেই হয়ত আমরা চণ্ডীকবির
প্রেষ্ঠ আসনদানে অগ্রসর হইতাম। উভয় কবির রচনায়
অনেক স্থলে মিল আছে এবং পাঠ করিলে মনে হইবে যেন
মাধবাচার্য্যের কথাগুলিই মুকুলরাম উজ্জ্বল ভাষায় এবং অদ্বিতীয়
কবিস্থনৈপুণ্যে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন। উভয় কবির রচনা
তুলিয়া দেখাইতেছি,—

#### মাধবাচার্য্য

"তবে বাঢ়ে বীরষর, জিনি মন্ত কবিবর, গলগুও জিনি কর বাঢ়ে। জতেক আখুটি ফুত, তারা সব পরাভূত, খেলায় জিনিতে কেহ নারে॥ বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে, পশুপক্ষী চাপিধারে, কাহার ঘরেতে নাহি জায়। কুঞ্চিত করিয়া আঁথি, থাকিয়া মারএ পাথী, ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে জায়॥"

# কবিকঙ্কণ

"দিনে দিনে বাঢ়ে কালকেতু।
বলে মন্ত গজপতি, রূপে নব রতিপতি, সভার লোচনম্বথহেতু ॥
নাক মুখ চক্ষু কান, কুন্দে জেন নিরমান, ছই বাছ লোহার সাবল।
রূপ শুল শীলবাড়া, বাঢ়ে জেন হাথী কড়া, জেন শুাম চামর কুস্তল ॥
বিচিত্র কপালতটা, গলায় জালের কাঁটি, কর জোড়া লোহার দিকলি।
বুক শোভে ব্যান্তনথে, অক্ষে রাক্ষা ধুলি মাথে, কটিতটে শোভএ ত্রিবলি ॥
সুই চক্ষ্ জিনি নাটা, পেলে ভাগুগুলি ভাঁটা, কানে শোভে ক্ষটিক কুগুল।
পরিধান রাক্ষা ধড়া, মন্তকে জালের দড়া, শিশু মাত্র জেমন মণ্ডল ॥
সহিয়া শতেক ঠেলা, জার সঙ্গে করে থেলা, তার হয় জীবন সংশয়।
জে জন আকুড়ি করে, আছাড়ে ধরণী ধরে, ডরে কেহ নিকটে না যায়॥
সঙ্গে শিশুগণ কিরে, সজারু তাড়িয়ে ধরে, দুরে গেলে ধরাএ কুরুরে।
বিহন্ধম বাঁট্লে বিন্ধে, লতায় জড়িয়ে বাঁধে, স্ক্রে ভার বার আইসে ঘরে॥
উন্ধৃত উভয়ের কবিতা তুলনা করিলে মুকুন্দরামকে প্রথম
প্রেণির এবং মাধবাচার্যকে দ্বিতীয় শ্রেণির কবি বলিয়া মনে

"চাপ্য ইন্দু বাণ দিল্প শক নিয়ে।জিত।
 পঞ্চ বিংশে মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত॥" ( কবিকঙ্কণ)

অতি মিষ্ট ও হাদয়গ্রাহী হইয়াছে---

হুইবে। মাধবাচার্য্যের লেখনীতে শাস্ত ও কঙ্কণ রুদের বর্ণনা

"কাল ভমরা যথা মন তথা চলি জাও।
আমার সংবাদ প্রাণনাথেরে জানাও।
সে কথা কহিবে প্রভুর ঘনাইআ কাছে।
ফ্রিরে সম্রমে কহিও লোকে স্থনে পাছে।
চরণ কমলে শত জানাইও পরনাম।
অবশেষে স্থনাইও রাধার নিজ নাম।" (প্রাচীন হস্তলিপি)

মাধবাচার্য্যের হাতে সমাজের চিত্র ও রাজপুরুষগণের চিত্রও
মন্দ অঙ্কিত হয় নাই। যোদ্ধা সৈত্তগণ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করিয়া
কবি লিখিয়াচেন—

"কোপে বোলে কালনণ্ড, স্থনরে ভাই প্রচণ্ড, মিছা কেন কর হটহাট। লুটিব আর পূর্বিব, কালকেতুরে ধরিব, নগর করিব ধূলাপাট।"

কবিকস্কণের প্রভাবে মাধবাচার্য্যের গান দক্ষিণরাঢ়ে সেরূপ আদৃত হইতে পারে নাই। কবির বংশধরগণ পূর্ব্ব বঙ্গে গিয়া বাস করেন, সেই সঙ্গে কবির 'জাগরণ' পালাগুলিও পূর্ব্ব বঙ্গে আনীত হয়। পূর্ব্ববঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে আজিও মাধবা-চার্য্যের জাগরণ পরম সমাদরে সাধারণে শুনিয়া থাকে।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের নিজ পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।
[ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম শব্দ দ্রষ্টব্য।]

বটতলা হইতে প্রকাশিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে—

"শকে রদ-রদ-বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥"

এইরূপ উক্তি থাকায় কেহ কেহ ১৪৬৬ শকে চণ্ডীকাব্যের রচনা কাল ধরিয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকটী যে প্রক্ষিপ্ত, ইতি-হাসের সহিত সামঞ্জু নাই, তাহা ক্বিক্সণের বর্ণনা হইতেই জানা যায়। তাঁহার রচনাকালে গৌডবঙ্গে রাজা মানসিংহের অধিকার চলিতেছিল। ১৫৮৯ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত মানসিংহের অধিকার। এরূপ স্থলে হস্তলিখিত প্রাচীন পুথিতে আমরা যে ১৫১৫ শক (১৫৯৩ খুঃ অঃ) পাইতেছি, তাহাই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। কবি ডিহিদার মামুদসরিফের অত্যাচারে সপ্ত পুরুষের জন্মস্থান দামুখ্যা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। "দামুখ্যার লোক যত, শিবের চরণে রত"—এইরপে তিনি দামুভায় শৈব-প্রভাবেরই পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তিনি নিজেও একজন শিবভক্ত ছিলেন। বাল্যকালে তিনি শিবসংকীর্ত্তন রচনা করেন। তবে সেই গ্রন্থে তেমন কবিত্বের পরিচয় না থাকায় সেরূপ প্রচারিত হয় নাই। বঙ্গের পূর্ববতী অনেক কবি যেরূপ স্থাদেশে স্বস্ব মঙ্গল গীত রচনা করেন, মুকুলরামও সেইরূপ দেবীর স্বপ্নাদেশে দেবীর মঙ্গল লিখিয়া গিয়াছেন।

কবিকল্পণের চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়মঙ্গল বাঙ্গালী গ্রাম্য-কবির অদ্বিতীয় কীর্ত্তি। কি স্বভাববর্ণনায়, কি সামাজিক চিত্র অঙ্কনে, কি তৎকালীন দেশের গ্রীতিনীতিপ্রদর্শনে, বলিতে কি এ পর্যান্ত বঙ্গের কোন কবিই কবিকঙ্কণের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। কবি অতি সামান্ত বিষয়-বর্ণনা কালেও যেরপ অন্তর্গৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা অন্তর তর্লভ। তিনি মিথ্যাকল্পনার একান্ত বিরোধী। কালুকেতুর ভয়ে পশুগণ আকুল হইয়া চণ্ডীর আশ্রয় লইয়াছেন, তথন দেবীর সহিত পশুগণের কথোপকথন মধ্যে যেন কবি একটী পূঢ় রাজনৈতিক বিপ্লবের আভাসই দিয়াছেন। কবি ভালুকের মথে বলিয়াছেন—

"বনে থাকি বনে থাই জাতিতে ভালুক। নেউগী চোধুরী নহি না রাথি তামুক॥"

করির অপর পশুগণের মুথে কবি যেরপ কাতরোক্তি প্রকাশ করিরাছেন, তাহাতে পশুছন্দ নহে, পরোক্ষে কবি যেন মুসলমান-শক্তির নিকট বিড়ম্বিত হিন্দু সমাজের কথাই ব্যক্ত করিরাছেন। কবি কোন রাজাধিরাজ অথবা কোন রাজপুত্রকে আপন গ্রন্থের নায়ক করেন নাই, স্থতরাং তাঁহার হস্তে রাজপ্রাসাদের চাক্-চিক্যময় ও আড়ম্বরপূর্ণ প্রথম শ্রেণির চিত্র আশা করিতে পারি না। তাঁহার মঙ্গল গীতের হুই জন নায়ক, এক জন ব্যাধপুত্র কালকেতু ও অপর বণিকপুত্র ধনপতি। একটার বর্ণনায় পর্ণকুটীরবাসী দরিত্র পরিবারের হুংথের চিত্র এবং অপরটাতে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্থথ হুংথের উজ্জ্ব চিত্র প্রতিফলিত হুইয়াছে। হুইটী নায়কের পরিচয় দিতেছি—

## কালকেতুর কথা।

ইন্দের এক পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম নীলাম্বর। ইন্দ্র শিবপূজা করিতেন, নীলাম্বর ফুল যোগাইতেন। দেবীর মায়ায় একদিন স্বর্গে ফুল মিলিল না। নীলাম্বর মর্ত্ত্যে আসিয়া যেথানে ধর্ম্মকেতু ব্যাধ স্থথে বিচরণ করিতেছিল, শ্রান্ত হইয়া সেই-খানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাধের স্থথের জীবন দেথিয়া তাঁহারও ব্যাধ হইতে সাধ হইয়াছিল। পরে ফুল লইয়া স্বর্গে গোলেন। ঘটনাক্রমে সেইদিন তাঁহার আহ্বত ফুলের সঙ্গে একটা পোকা গিয়া মহাদেবকে দংশন করিল। মহাদেব কুদ্ধ হইয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন, "তুমি মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।" তাঁহার পত্নী ছায়াও পতির অনুসরণ করিলেন। এই নীলাম্বরই ব্যাধপুত্র কালকেতু এবং ছায়া ফুল্লরার্রপে জন্মিলেন।

কালকেতু দেবচরিত্র লইয়া পৃথিবীতে আদে নাই।
কালকেতুতে আমরা এক ছদ্দান্ত ও অসমসাহসী ব্যাধের চিত্রই
পাই। বাল্যকালেই তাহার তাড়নার শৃগাল কুরুর অন্তির,
তাহার বাঁটুল প্রহারে বিমানবিহারী শত শত পক্ষী গতপ্রাণ,
আহার জোগাইতেও তাহার মাতা ত্রন্ত। একাদশ বর্ষে
কালকেতুর সহিত ফুল্লরার বিবাহ উপস্থিত হইল। বরপক্ষ

হইতে সোমাই ওঝা যথন সম্বন্ধ করিতে যান, তথন ফুল্লবার পিতা সঞ্জয় ব্যাধ ঘটক মহাশয়কে কন্তার পরিচয় দিয়া বলেন, ফুলরা রূপেও যেমন গুণেও তেমন, বেশ কিনিতে বেচিতে পারে, ভাল রাঁধিতে জানে। বিবাহের পর ফুল্লরা স্বামীগৃহে আসিয়া তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়াইত। কালকেত শিকার করিয়া হস্তীদন্ত, চামরের পুচ্চ, শূকরের মাংস, যাহা কিছু আনিত, ফুলুরা সেই সকল মাথায় করিয়া বেচিয়া বেড়াইত। শীতাতপে ক্লেশ বোধ করিত না। তাহার হাতে রান্না খাইয়। সকলেই পরিতৃপ্ত হইত। দরিদ্রের কুটীরে বিষম দারিদ্র্য আদিয়া দেখা দিল, কালকেতুকে সপ্তাহে তুই একদিন উপবাসী থাকিতে হইত, কিন্তু অভাগিনী ফুল্লরার নিতাই উপবাস। কথনও অৰ্দ্ধাশন, কথন তাহাও জুটে না। সেই দারুণ দারিদ্রোর মধ্যেও ব্যাধদম্পতীর হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা ঐশ্বরিক ভাব আসিয়া উদিত হইল। ব্যাধ-নন্দনের সে তেজ সে ওদ্ধত্য কিছু দিনের জন্ম শিথিল হইয়া গেল। অনেকে ভাবিল কালকেতুকে দানো পাইয়াছে. ফুলুরা থাইতে না পাইয়া অন্তিচর্ম্মার হইয়াছে, তথাপি ব্যাধনন্দনের শিকারে জক্ষেপ নাই। হঠাৎ একদিন যেন তাহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল, সে তীর ধন্তুক লইয়া পশুকূল নির্মান করিতে ছুটিল। এবার তাহার প্রভাব পশুগণ সহ্ করিতে পারিল না। সকলেই কাতর হইয়া দেবী চণ্ডীর আশ্রয় লইল। আঞ্রিত-বৎসলা মহামায়া সেই বন্ত খাপদসম্ভূল কাননে দেখা দিলেন, আশীষ বাক্যে সকলকে সাম্বনা করিলেন। ঠিক সেই সময়ে কালকেতুর হাদয় পুলকে পরিপূরিত হইল। প্রত্যুষে ব্যাধ-নন্দন আবার শরাসন লইয়া শিকারে ছুটিল, কিন্তু আজ মহামায়ার মায়ায় সমস্ত বনপ্রদেশ কি এক অদ্ভূত কুজাটিকায় সমাচ্ছন হইয়াছে। বেলা অধিক হইল, কিন্তু আজ সূর্য্যদেবের দেখা নাই। পথে আসিবার সময় সে একটা স্বর্ণগোধিকা পাইয়া-ছিল। সমস্ত দিন বনে ঘুরিয়াও যথন শিকার জুটিল না, তথন মানমুখে ব্যাধনন্দন ঘরে ফিরিল, ফিরিবার সময় নিম্বশাখায় আবদ্ধ সেই স্বর্ণগোধিকাটী লইয়া চলিল। কুটীরে আসিয়া কাল-কেতু ফুল্লরাকে জানাইল, আজ এইটাকে শিকপোড়া করিয়া ক্ষুধা নিৰারণ করিব। ফুল্লরা ছুই সের ক্ষুদ ধার করিয়া আনিয়া অতি কণ্টে সে দিনের আহারের যোগাড় করিল। থানিকটা বাসী মাংস ছিল, তাহা লইয়া কালকেত গোলাহাটের দিকে বেচিতে চলিল। এদিকে ধনুর গুণ ছিঁড়িয়া গোধিকা-রূপিণী ভগবতী এক অপূর্ব্ব রমণী মৃত্তিতে দেখা দিলেন। সেই অপূর্ব্ব ও অনিন্দা স্থন্দরী মূর্ত্তিকে হঠাৎ কুটীরের দারদেশে দেখিয়া ফুল্লুরা কুরজোড়ে প্রণাম ক্রিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে আপনি ১

কেন হেথার আসিয়াছেন! দেবী শ্বিতমুখে কহিলেন, আমি ইলার্ত দেশের রাজকুমারী, কালকেতুকে আমি বড় ভালবাসি, তাই আমার পাগল স্বামীকে ফেলিয়া এখানে আসিয়াছি। দেবীর কথার ফুল্লরা ঝেন বজাহত হইল, তাহার বৃক্টা ঝেন দমিয়া গেল, মনের কথা চাপিয়া রাখিয়া সে দেবীকে কতই সতী সাধ্বীর ইতিহাস শুনাইল, শ্বামী পাগল হইলেও তাঁহাকে ছাড়িলে পরিণামে বছ কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাহাও বুঝাইয়া দিল। কিন্তু যথন তাহার হিত কথায় দেবী নড়িলেন না, তথন ফুল্লরা ব্যাধ-জীবনের কষ্টের কথা একে একে বলিতে লাগিল। বারমাসই যে তাহাদের কষ্টে যায়, তাহাদের অদ্ষ্টে যে একদিনও হথ হয় না, তাহাও প্রকাশ করিল। তথাপি দেবী সরিলেন না। বিশেষতঃ দেবী যথন ফুল্লরাকে বলিলেন, তোমাদের চিরদিনের ছঃথের অবসান করিতে আসিয়াছি, আমার অঙ্কের এই সমস্ত অলক্ষার পাইবে।

দেবীর এই কথায় ফুলরার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। তাহার হৃদয়ের দেবতাকে আর একজন অধিকার করিতে আসিয়াছে. ভাবিয়া ফুররা কাঁদিয়া ফেলিল। এখানে কালবিলম্ব না क्रित्रा পতিসোহাগিনী गांधवाना পতিকে भूँ जिए हिनन । পথে কালকেতুর সহিত দেখা হইল, কতই অভিমানে, কতই হঃবে স্বামীকে কহিল, ভগবান আজ বিমুখ হইয়াছেন, তোমার নিষ্পাপ চরিত্র কেন কলঙ্কিত হইল, কাহার স্থলরী মেয়ে ঘরে আনিলে, কলিকরাজ শুনিলে তোমার প্রাণ লইবে. আমার জাতিনষ্ঠ করিবে। কুধায় কাতর ও পথশ্রান্ত কালকেতু অসময়ে রুদিকতা ভাবিয়া অত্যন্ত কুদ্ধ হইয়া উঠিল। মিথ্যা হইলে কুলরার নাক কাটিয়া দিবে, এইরূপ শাসাইয়া, উভয়ে গৃহাভিমুখে ছুটিল। দারদেশে আসিয়া ভগবতীর দর্শন পাইল। ভীত ও ব্যাকুল স্থদরে কালকেত এই অন্পযুক্ত স্থান ছাড়িয়া দেবীকে চলিয়া ষাইতে কতই অনুরোধ করিল। কিন্তু যখন দেবী তাহাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতে চাহিলেন না, তখন কালকেতু অস্তাচলগামী স্থাকে সাক্ষী করিয়া দেবীকে বধ করিবার জন্ম ধমুকে শরুযোজনা করিল। কিন্তু একি, ব্যাধের হাত আর নড়িল না। তথন দেবী আপনার পরিচয় দিলেন, কিন্তু ব্যাধনন্দন তাঁহার কথায় প্রথমে বিখাস করিল না, দেবীর দশভূজা মূর্ত্তি দেখিতে চাহিল। তথন ভগবতী, অপূর্ব্ব দশভূজা মূর্ত্তিতে দশদিক আলোকিত করিয়া, ব্যাধনন্দনের সন্মুখে দেখা দিলেন। কালকেতৃ সম্ভ্রীক মঙ্গলচণ্ডীর পদে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। দেবী উভয়কে তুলিয়া একটা অঙ্গুরী দিলেন, আর ডাড়িম গাছের नौरित मांच घड़ा धन चाहा, जाश जुनिया नरेट करिटनन। তথ্ন ভক্ত ব্যাধ বাষ্ণক্ষ কঠে বলিল, মা ৷ আমি ধন রত্ন

কিছুই চাই না। আমি তোমার ঐ জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিতে চাই।"
যাহা হউক ভগবতীর আনেশে কালকেতু সাত ঘড়া ধন পাইল।
শব্ধদন্ত বিনিক সাত কোটী টাকা দিয়া সেই অপূর্ব্ব অঙ্গুরীটী
কিনিয়া ফেলিলেন। গুজরাতের এক বিশাল জঙ্গল কাটাইয়া
কালকেতু রাজ্য স্থাপন করিল। এ সময়ে কলিঙ্গ রাজ্য প্রবল
ক্যায় ভাসাইয়া গিয়াছিল। প্রজারা সর্ব্বনাস্ত হইয়া গুজরাটে
কালকেতুর রাজ্যে গিয়া বাস করিল। পরম ধার্মিক কালকেতুর
যত্নে তাহার নবরাজ্য মহাসমৃদ্দিশালী হইয়া পড়িল। কিছ
অন্নদিন পরেই কালকেতুর এই অতুল ঐশ্বর্যা অতৃপ্রিকর বোধ
হইতে লাগিল। এদিকে কলিঙ্গপতি নিজ সমৃদ্ধ রাজ্যের
পতনাবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং কালকেতুকে তাহার
মূল জানিয়া তাহার রাজ্যাক্রমণের বিপুল আয়োজন করিলেন,
তিনি সসৈতে গুজরাটে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন।

কালকেতু অন্বিতীয় বীরত্ব দেখাইরা কলিঙ্গরাজকে পরাজ্য করিল। কলিঙ্গপতি দেশে ফিরিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন পরে আবার সৈন্তসামস্ত সংগ্রহ করিয়া গুজরাট অধিকার করিতে পাঠাইলেন। এবার ফুল্লরা কিছু চিস্তিত হইল।

প্রথমে স্ত্রীর কথার কালকেতু রণে বিমুখ হইরাছিল, কিন্তু যখন শুনিল কলিঙ্গ-সৈত্য গুজরাট উৎসর দিতেছে, প্রজার প্রাণ রক্ষা করিবার জন্ত বার একাকীই যুদ্ধে বাহির হইল। কিন্তু একাকী সেই বহু সৈত্যের সহিত কতকক্ষণ যুঝিবে। বীর কোটালের হাতে বন্দী হইল।

মহাবীর কালকেতু লোহনিগড়ে আবদ্ধ হইয়া কলিঙ্গরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। প্রহরীগণ তাহার বক্ষে বৃহৎ পাথর চাপাইয়া দিল। ব্যাধনন্দন জীবনের নশ্বতা বুঝিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা একবার ভাবিল। নির্জ্জন কারাগারে ভক্ত প্রাণ ভরিয়া মহামায়াকে ডাকিতে লাগিল। দেবী তাঁহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, কোন ভয় নাই, রাজা তোমায় ভেট দিয়া লইয়া যাইবে।

এদিকে কলিঙ্গপতি সেই গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, খর্পর-ধারিনী ভীমা বিশাললোচনা ভৈরবী তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহাকে মারিতে উন্থত হইতেছেন। যোগিনীগণ ও দানাগণ যেন তাহার রাজ্য ধ্বংস করিতেছে। আর কালকেতৃকে গজপৃষ্ঠে বসাইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহার শিরে ছত্র ধরিয়াছে। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াও সংবাদ পাইলেন যে, চণ্ডীর নফরেরা তাঁহার সভাসদ্-গণের তুর্গতি করিয়াছে।

রাজা কালবিলম্ব না করিয়া নিজেই কারাগারে চলিলেন, তথায় বন্ধনমূক্ত কালকেতৃকে দেখিয়া আরও বিশ্বিত হইলেন। অবশেষে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, উপযুক্ত রাজ- সন্ধানে ভূষিত করিয়া তাহাকে গুজরাটের সিংহাদনে অভিন্ধিক্ত করিলেন। দেবীর রূপায় মৃত সৈগুগণ আবার বাঁচিয়া উঠিল। গুজরাটে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

অন্নদিন পরেই কালকেতুর পুষ্পকেতু নামে এক পুত্র জন্মিল। এদিকে তাহার অভিশাপকালও শেষ হইয়া আসিল। তথন ব্যাধনন্দন ভূঞারাজদিগকে আনাইয়া মহাসমারোহে পুষ্পকেতুকে সিংহাসনে বসাইল, এবং সকলের নিকট ৰিদায় লইয়া পত্নীর সহিত ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

এইরপে কলিঙ্গে ও তৎপরে গুজরাটে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচলিত হইয়াছিল। কবিকন্ধন, গুজরাট প্রতিষ্ঠাকালে যেরপ বিভিন্ন সমাজের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সময়ে বিভিন্ন জাতির কি কি কাজে অধিকার ছিল, তাহার স্থলর পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপরে উজানি নগরে কিরপে পূজা প্রচারিত হইল, তাহা এইরপে বর্ণিত হইয়াছে।

খুরনা ও ধনপতি।

দেবী পুরুষের হাতে পূজা পাইয়াছেন। এবার স্ত্রীর হাতে পূজা লইতে হইবে। পদ্মার সহিত যুক্তি করিয়া শেষে দেবনর্ত্তকী রত্তমালাকে দিয়াই তাঁহার পূজাপ্রচারে ইচ্ছা হইল।

রত্নমালা স্থধর্ম সভায় নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবীর মারার তাহার তাল ভঙ্গ হইল। ভবানী তাহাকে অভিশাপ করিলেন যে তোমার যোবনের বড় গর্ব্ধ হইরাছে। পৃথিবীতে গিয়া জন্ম গ্রহণ কর। দেবীর অভিশাপে ইছানী নগরে লক্ষপতি সদাগরের উরসে রম্ভাবতীর গর্ভে রত্নমালা জন্ম লইল। পিতা মাতা নাম রাখিল খুল্লনা। এমন রপসী, এমন কমনীয়া ক্তা বণিকবংশে যেন আর জন্মে নাই। পিতামাতার আদরে বারবর্ষ পর্যাস্ত খঙ্গনার বিবাহ হইল না।

উজানী নগরে যুবক ধনপতি দত্ত নামে এক গন্ধবণিক বাস করিতেন। লহনা নামে এক স্থলরীর সহিত তাঁহার প্রথম বিবাহ হয়। একদিন তিনি পায়রা লইয়া খেলা করিতেছিলেন। হঠাৎ তাঁহার একটা পায়রা উজিয়া গিয়া খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল, খুল্লনা, ধনপতির থুড় খণ্ডরের কন্সা, ধনপতি পায়রা চাহিতে গেলে, নবযৌবনা খুল্লনা ভগিনীপতি সম্বন্ধ ধরিয়া বেশ মিষ্ট ঠাট্টা করিয়া সরিয়া পড়িলেন। খুল্লনার অপূর্বরূপ দেখিয়া ধনপতির মাথা ঘুরিয়া গোল, কিরূপে তাহাকে বিবাহ করিবেন, তখন সেই চিন্তা প্রবল হইল। ধনপতি ধনে, মানে বুলে শীলে নিজ সমাজে প্রধান, কাব্য নাটক পড়িয়াও পণ্ডিত। স্থতরাং খুল্লনার পিতা সহজেই তাহার প্রভাবে সম্মত হইলেন। কি করিয়া ধনপতি বিবাহ করেন? তাহার জ্যেন্তা স্ত্রী তাহাকে কি তাহার বড়ই অভিমান হইয়াছিল। ধনপতি লহনাকে অনেক মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন—

> ''রূপনাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের কালে। চিস্তামণি নাশ কৈলে কাছের বদলে। আন করি ভাসি শিরে না দেও চিঙ্কণি। রৌজ না লয়ে কেশ শিরে বিকে বেণি। \* \* \* \* \* \* যুক্তি বদি দেহ মোনে কহিব প্রকাশি। রন্ধনের তবে তব করি দিব দাসী।"

মিষ্ট কথায় লহনা ভুলিল, বিশেষতঃ দে গাঁচতোলা সোণা পাইরা আর কোন আপত্তি করিল না। বিবাহের পর ধনপতি ঘাদশ-বধীয়া খুলনাকে লহনার হস্তে সঁপিয়া দিয়া গোড়্যাত্রা করিলেন। লহনা খুলনাকে যথেষ্ট ভাল বাসা দেখাইতে ত্রুটী করিল না।

> "ছু সভীনে প্রেম বন্ধ, দেখিয়া লাগয়ে ধন্ধ, স্বর্ণে জড়িড বেন হীরা।"

লহনা সরলা, তাহার দাসী হর্কলা অতিকুটিলা। সে লহনাকে ৰুঝাইল, সতিনী বাঘিনী, তাহাকে প্ৰশ্ৰম দিতে নাই। প্রশ্রম দিলে যোর অনিষ্ট হইবে। সরলা লহনা দাসীর কথার ভূলিল। কিরুপে খুল্লনাকে সে স্বামীর চক্ষের বিষ করিবে, তাহার মন্ত্র তন্ত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিল। শেষে এক জাল পত্র খাড়া করিল। তাহাতে লেখা ছিল. খুলনা আজ হইতে ছাগল চরাইবে, ঢেঁকী শালে শুইবে, এক বেলা আধ পেটা ভান্ত খাইবে, ছেড়া খঁয়া কাপড় পরিবে। খুল্লনা সেই পত্র দেখিয়া জাল বলিয়া সাব্যস্ত করিল, সে পত্র যে সদাগরের নিকট হইতে আসিয়াছে, লহনা তাহা নানা প্রকারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। অবশেষে লহনা রাগিয়া উঠিল ও মারিতে গেল। খুল্লনার প্রকৃতি সেরূপ কলহপ্রিয় ছিল না। দে আত্মরক্ষা করিছত গেলে, তাহার অঙ্গুরীটা হঠাৎ গিয়া লহনার বুকে গিয়া বাজিল, তথন লহনা যথেষ্ট প্রহার আরম্ভ করিল। অবশেষে উভয়ে দ্ব্রুদ্ধ। মার থাইয়া খুদ্ধনা অচেতন হইয়া পড়িল। প্রাণভয়ে শেষে খুলনা লহনার चारमण शानरन वाधा इटेन। नवस्योवना चुनती थूनना छात्र পাল লইয়া, অজয় নদীর কূলে বেড়াইতে চলিল, চারিদিকে শশু-পূর্ণ ক্ষিক্ষেত্র, অভাগিনী খুলনা মাথায় পাতা দিয়া, ছাগ চরাইতে যাইতেছে, ক্লমকগণ তাহাকে গালাগালি দিতেছে। এইরপে অতিকষ্টে এক প্রকার অনাহারে, পতির বিরহ বেদ-নায় পতিপ্রাণা খুলনার এক বৎসর কাটিয়া গেল। খুলনার সেই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া, কবিকঙ্কণ খুলনার যে বারমান্যা ও

আহার ব্যবহার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পড়িতে পড়িতে আত্ম-হারা হইরা পড়িতে হর, কবির অপূর্ব কাব্য সৌন্দর্য্যে মৃগ্ধ কঠতে হর।

এত কটে, এত রোদ্রতাপে, পথ ক্লেশে, খুলনা পতিবিরহ ভূলিতে পারে নাই। বদন্তের ভ্রমর গুলন, কোকিলের কুহুস্বর, প্রেক্টিত কুস্নমসমূহের শোভা তাহাকে অধীরা করিয়াছিল। এই রূপ বদন্তশোভা দেখিতে দেখিতে নির্জ্জন প্রান্তরে অভাগিনী ঘুমাইয়া পড়িল, এই সময় দেবী চণ্ডী মাতৃরূপে তাহাকে স্বপ্লে দেখা দিয়া বলিলেন, তোর অদ্টে কত কট আছে, তোর স্ক্ষীছাগলটীকে শুগালে খাইয়াছে,—

"তোর তুখ দেখিয়া প<sup>†</sup>াজরে বিশ্বে যুন। আজি ঞে লহনা তোরে করিবেক খুব।"

বাস্তবিক খুলনা জাগিয়া দেখিল, তাহার ছাগলটী নাই।
খুলনা ভয়ে আর সে দিন ঘরে ফিরিয়া গেল না। কাঁদিতে
কাঁদিতে বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এই সময়ে পঞ্চ
কলা আসিয়া তাহাকে চণ্ডীপূজা শিথাইল। অভাগিনী দেবীর
দেখা পাইল, মঙ্গলচণ্ডী তাহাকে পতিপুত্রলাভের বর দিয়া
গেলেন।

এতদিন ধনপতি সদাগর বাড়ীর কথা ভূলিয়াছিলেন।
গোড়ে তিনি কিছু ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। যে দিন
দেবী খুল্লনাকে বর দিয়াছিলেন, দেই রাত্রিতেই সদাগর
খুল্লনাকে স্বপ্লে দেখিলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া বাটী
আসিলেন।

খন্ননার তঃথের রাত্রি শেষ হইল। তাহাকে বাড়ীতে আসিতে না দেখিয়া, লহনা কিছু অনুতপ্ত। স্বামীর অনুরোধ তাহার মনে হইল, পর দিন প্রভাতে খুল্লনা যথন ৰাড়ী ফিরিল, তখন লহনা তাহাকে আদর ও যত্ন করিয়া যরে লইল। এদিকে ধনপতি আদিলেন, বহু লোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আদিল. সাধুর খরে ধুমধাম পড়িয়া গেল, শহনা নৃতন বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া, স্বামীর সহিত আলাপ করিতে আসিল। ধনপতি লহনার আপত্তি না শুনিয়া খুলনাকেই রাঁধিতে বলিল। খুলনার ব্রাধা অন্ন ব্যঞ্জন থাইয়া সকলেই তাহার ধন্ত ধন্ত স্থথ্যাতি করিতে লাগিল। সকলের খাওরা হইলে, খুল্লনা গিয়া লহনার পায়ে ধরিয়া আনিয়া উভয়ে ভোজন করিতে বসিল, তার পর খুলনা সাধুর ইচ্ছামত তাহার শ্যাগিছে গেল, লহনা তাহাতেও অনেক বাশা দিয়াছিল, কিন্তু খুলনা তাহার সে বাজে কথায় কাণ দিল না। সে রাত্রিতে খুলনা আপনার সকল ত্রংখের কথা ধনপতিকে বলিয়া ফেলিল। তৎপরে ধনপতির পিতশ্রাদ্ধ উপস্থিত। বণিক-সমাজে মালা চন্দ্ৰ লইয়া ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল, 'খল্লনা বনে বনে ছাগল চরাইত, ভাহাকে ধনপতি কিরপে গৃহে রাথিরা-ছেন? কেহ বলিল, খুলনা যদি দতী হয় তবে পরীকা ইউক, নচেৎ আমরা এ বাটীতে থাইব না। যদি পরীকা না হয়, তবে এক লক্ষ টাকা দিতে হইবে। ধনপতি লক্ষ টাকা দিতেই সন্মত হইলেন, কিন্তু খুলনা তাহাতে রাজি নয়, সে বলিল আজ লক্ষ টাকা দিলে, পরে আবার অহ্য এক কাজে বিগুণ চাহিতে পারে ও আমারও কলক থাকিয়া যাইবে, আমি হয় পরীক্ষা দিব নয় বিৰ থাইয়া মরিব। তাহাকে জলে ভ্বাইয়া, আগুণে ফেলিয়া পরীক্ষা করা হইল। কিন্তু সকল পরীক্ষা হইতে দতী উত্তীর্ণ হইল, তথন শত্রুগণ খুলুনাকে প্রণাম করিয়া ঘরে ফিরিল।

অল্ল দিন পরেই রাজাদেশে চলনাদি আনিবার জন্ত ধন-পতিকে সিংহলে যাইতে হইল। তিনি সাত ডিঙ্গা বোঝাই করিয়া যাত্রার উচ্চোগ করিলেন। যাত্রাকালে খুল্লনা পতির মঙ্গলার্থ মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতে বসিয়াছিল। "ডাকিনী দেবতা" বলিয়া সদাগর চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া চলিলেন, অকুল সমুদ্রে চণ্ডী সেই ত্রন্ধর্যর শোধ লইলেন। দেবী তাহার সাত ডিন্সার मर्था इत्र फिन्ना ज्वाहिलनः, এक माज मधुकत लहेता नाधु সিংহলে উপস্থিত হইলেন। পথে কালীদহে দেবী এক অপূর্ব কৰলে কামিনী মূর্ত্তি দেখাইয়া সাধুকে বিশ্বরে বিমুগ্ধ করেন। ধনপতি সিংহলে আসিয়া সিংহলরাজকে সেই কথা শুনাইলেন। রাজা সাধুর কথার বিশাস না করিয়া তাহাকে এই রূপ অঙ্গীকার করাইলেন যে, কমলবনে গজ-লক্ষ্মীকে দেখাইতে পারিলে রাজা তাহাকে অর্দ্ধ রাজ্য দিবেন. নতুবা সাধুকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হইবে। কিন্তু সাধু রাজাকে কালীদহে সেই দুশু দেখাইতে পারিলেন না। তাঁহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইল। কারাগারে চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়া ইঙ্গিত করিলেন, আমার পূজা করিলে তোর এ হুর্গতি দূর হইবে। কিন্তু ধনপতি উত্তর করিলেন, এখানে প্রাণ গেলেও শিব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনে স্থান দিব না।

এদিকে খুলনার এক পুত্র হইল, লহনা সতীনের যথেই সেবা শুক্রমার ক্রটী করিল না। মালাধর নামে এক গন্ধর্ক শিবের অভিশাপে খুলনার গর্ভে জন্ম লইল। তাহার নাম হইল শ্রীপতি বা শ্রীমন্ত শৈশবে শ্রীমন্ত বড় হুই ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বালক কাব্য অলক্ষার পড়িয়া শেষ করিল। একদিন সাধুননন্দন গুরু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, পূতনা, অজামিল ইহারা অতি গাইত কার্য্য করিয়াও মৃত্তি পাইয়াছে, কিন্তু স্প্রনিথার মৃত্তি হওয়া দ্বে যাক, তাহার নাক কাণ কাটা গেল, ইহার কারণ কি? ভত্তির মধ্যে আত্মনানই ত শ্রেষ্ঠ, স্প্রনিথা সেই আত্মনান করিতে চাহিয়াছিল। গুরু মহাশম্ম উত্তর করেন, ইহা সকলই

শ্রীকৃঞ্জের ইচ্ছা। গুরুর উত্তরে শ্রীমন্ত তুষ্ট হইতে পারে নাই। ৰরং বিজ্ঞপছলে গুৰুকে ছই একটা কথা গুনাইয়া দিয়াছিল। **শ্বরু** তাহাতে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্তকে যারপর নাই গালি দিলেন, এীমন্তও এক কালে চুপ করিয়া থাকিল না। কিন্ত যখন গুরু তাহার মাতার চরিত্র লক্ষ্য করিয়া কটাক করিলেন, তথন শ্রীমন্ত মাথা হেঁট করিরা বাড়ীতে আসিরা कैं। पिटल वाशिन। शिलांत अनूमसारन मिःश्टल यारेवांत क्रम সেই তরুণ বয়স্ক বাশক অবিলম্বে প্রস্তুত হইল। মাতার কাতরতা, রাজার অনুরোধ কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারিল না। সাত ডিঙ্গা লইয়া শ্রীমন্ত সিংহল অভিমুখে চলিলেন। পূর্বে ধনপতিও যেরূপ দেখিরা ছিলেন, আবার এমন্ত সেইরূপ দেখিলেন, অনস্ত বারিধির মধ্যে কমল-বনে কমলদলবাসিনী। আবার সিংহলরাজসভায় কমলেকামিনীর কথা উঠিল—আবার শ্রীমন্ত ও সিংহলরাজ মধ্যে অঙ্গীকার বিনিময় হইল। শ্রীমন্ত কমলে কামিনীকে দেখাইতে পারিলে অর্দ্ধ রাজ্য পাইবে. নতবা তাহার মাথা কাটা যাইবে। এবারেও কমলে কামিনী (तथा मिलन ना। खीमखरक मिकन मनारन नरेशा हिनन, হায়। তরুণ বয়স্ক বালক মাথা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইল।— মরিবার পূর্বের খ্রীমন্ত পিতা মাতার উদ্দেশে তর্পণ করিতে লাগিল, চক্ষের জলে তর্পণের জল মিশিয়া গেল, অবশেষে মনে মনে সকল আত্মীয় স্বজনের নিকট বিদায় চাহিল। অবশেষে প্রাণ ভরিয়া দেবী চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিল. সেই কাতর আহ্বানে ভগবতী আর থাকিতে পারিলেন না। মশানে আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইয়া বসিলেন। দেবীর ভূত প্রেতের হাতে রাজদৈত মার ধাইল, রাজাও পরাস্ত হইয়া স্লৈতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। পরে এমন্ত চণ্ডীর রূপায় রাজাকে অপূর্ব্ব কমল বনে কমলে কামিনী দেখাইলেন। পিতা পুত্রের মিলন হইল, মহা সমারোহে সিংহলপতি আপন একমাত্র কতা সুশীলাকে শ্রীমন্তের করে সম্প্রদান করিলেন। শ্রীমন্ত, পিতা ও পত্নীকে লইয়া গৃহে ফিরিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতৃ-গহে পতিকে রাথিবার উদ্দেশে স্থশীলা স্বামীকে সিংহলের বার মাসের স্থাথর চিত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই প্রলোভনে এমস্ত মুগ্ধ হইলেন না। তিনি মাতৃচরণ দর্শন করিবার জন্ম কালবিলম্ব না করিয়া যাত্রা করিলেন। ভগবতীর কুপায় জলমগ্ন ডিঙ্গাগুলি আবার ভাসিয়া উঠিল, চৌদ্ধ ডিঙ্গা এবং পুত্র ও পুত্রবধূ সহ ধনপতি ঘরে ফিরিলেন। খুল্লনার চণ্ডীপূজা সার্থক হইল।

ধনপতি পত্নীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপনার ছঃখ কাহিনী সমস্ত জানাইলেন। যাহার জন্ম তিনি সিংহলে যাত্রা করিয়াছিলেন,—সেই শহ্ম ও চলনের ভরা শকটে চাপাইয়া

পিতাপুত্রে রাজসম্ভাষণে চলিলেন। দশ ভার দধি, দশ ঘড়া চিনি, কয়েক কাঁন্দি মর্ত্তমান কলা, বিড়া বাঁধা পান, হুখণ্ড করা গুয়া, আট থানা সকনাদ ও খান দশ গড়া রাজাকে ভেট দিতে লইলেন। রাজ্বসভার গিয়া শ্রীমন্ত সিংহলগমনের অপূর্ব্ব ইতিহাস, কমলের উপর কমলে কামিনীর করিগ্রাস ইত্যাদি অপরূপ কথা শুনাইলেন। স্বয়ং ভবানী আ**সিয়া মশানে শ্রীমন্তকে বৃক্ষা কবিয়া**-ছিলেন। শ্রীমন্তের মুখে এই সব কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। উজানিপতি বিক্রমকেশরীও সিংহল-পতির স্থায় সাধুর সহিত লেখা পড়া করিয়া উভয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, শ্রীমন্ত যদি কমলে কামিনীকে দেখাইতে পারে, তবে শ্রীমন্তের সহিত আমার একমাত্র কল্যা জয়াবতীর বিবাহ দিবে, নচেৎ উত্তর মশানে শ্রীমস্তের শিরশ্ছেদ হইবে। রাজাজা পাইয়া কোটাল শ্রীমন্তরে ধরিয়া লইয়া চলিল, সকাতরে শ্রীমন্ত দেবীকে ডাকিতে লাগি-গেন। ভক্তের আহ্বানে আবার দেবী উত্তর মশানে আসিয়া শ্রীমন্তকে কোলে লইরা বসিলেন। দানাগণ আসিয়া রাজবক্ষী-গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন বিক্রমকেশরী গলায় কুঠার বাঁধিয়া দেবীর পায়ে গিয়া পড়িলেন। দেবীর ক্লপায় মৃত সেনাগণ আবার বাঁচিয়া **উঠিল। রাজার প্রার্থনায় মহামায়া** কমলে কামিনী মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। মহাসমারোহে শ্রীমস্তের সহিত জয়াবতীর বিবাহ হইল। সেই সঙ্গে বিক্রমকেশরী অদ্ধ রাজ্য শ্রীমন্তকে দান করিলেন।

এত কাল পর্যান্ত ধনপতি চণ্ডীর পূজা করেন নাই। আজ পুত্রের বিবাহ উৎসবে সকলেই আনন্দে নিমন্ন, ধনপতি এই সময়ে মাটির শিব গড়িয়া পূজা করিতেছেন। কিন্তু আজ তিনি কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিলেন। সাধু শিবধ্যান করিতে করিতে দেখিলেন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি, দক্ষিণ ভাগে শিব, বাম ভাগে ভবানী। সাধু এত দিন পরে আপনার ভ্রম বুঝিলেন, তিনি বছবার চণ্ডীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্তব করিলেন।

মহামায়া জরতী বেশে নব পরিণীত বরবধ্কে যৌতুক দিতে আসিলেন। শ্রীমন্ত মহামায়াকে ধরিয়া ফেলিলেন, ধনপতি ও খুলনা চণ্ডীর পা জড়াইয়া পড়িলেন। চণ্ডীর ঘটে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া ধনপতির পায়ে গোদ,\* চোথে ছানি, পিঠে কুজ ইত্যাদিতে তাহাকে বিরূপ করিয়া রাথিয়াছিল। খুলনার প্রার্থনায় ধনপতি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া স্থনর লাবণ্য প্রাপ্ত হইলেন। (কবিক্স্ক্রণ)

চট্টগ্রামের কায়স্থ কবি ভবানী শঙ্করও প্রায় আড়াই শত বর্ষ পূর্ব্বে একথানি চণ্ডীর জাগরণ লিথিয়া গিয়াছেন। এই জাগরণেও কায়স্থ-কবি অসাধারণ কবিত্ব ও প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চণ্ডীকাব্য কবিকঙ্কণের কাব্যের তুলনায় হীন হইলেও তাঁহার কাব্য চট্টগ্রামের গৌরবপ্রকাশক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। গ্রন্থকার এইরূপে আত্মপরিচয় দান করিয়াছেন—

> "দেব সব বন্দিলাম আনন্দ হাদয়। ইবে আমি দেহি ফুন নিজ পরিচয় 🛭 মোর আদিপুরুষ জিমল রাঢ়া গ্রাম। অত্তি গোত্র কলে জন্ম নরদাস নাম # মহা ভাগাহন্ত কায়ত ছিলেন নরদাস। বাঢ়। ভৌমে বাঁকি প্রদেশেতে নিবাস । নিত্য নিত্য অর্চিলেক জাহ্নবীর পায়। তান বরে সিদ্ধশিলা পাইলা তথায়। শিলার প্রসাদে সেই হৈল বড ধনী দান ধর্ম করি সুথে বঞ্চিল অবনী ॥ তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণ হাদান<del>ল</del>। পূৰ্বৰ ব্ৰজ কৈল হইয়া আনন্দ। নিরলের নিয়ম জে না জায় থণ্ডান। চট্টগ্রামে আসিলেক তেআগি সেই স্থা**ন** দ চট্টগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলা আনন্দ মনে ॥ কৃষ্ণানন্দের সন্তান জিঘাল বিষ্ণুদাস। মহাদলে সেই সাধু করিল নিবাস। তান পুত্র নারায়ণ ঘঞে নানা রকে। কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লইয়া সঙ্গে॥ তান পুত্র জিমলেক এমধুস্দন। মোর পিতৃপিতামহ দেই মহাজন ॥ নিজ কুল ধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ। দৈব হেতৃ কিন্তু তথা পাইলেন ক্লেশ ॥ গতি করিলেন সেই স্থান তাাগ করি। নিষাস করিলেন স্থা চক্রশাল। পুরী ।। তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শীয়মন্ত। মহাস্থা বঞ্চিলেক দেই ভাগ্যৰম্ভ ॥ শীযুত নয়নরাম তাহান তন্য। আমার জনক জান সেই মহাশয় । কুল ধর্মে রত পুত ছিল অনুখন। শক্ষর আমার নাম তাহার নন্দন । নিজ পরিচয় দিয়া সভাকার তরে। দেবীর প্রস্তাব গাএ ভবানীশঙ্করে **।** একান্ত হইয়া জে ভাবিয়া জগমাতা। প্রথমে কহিব সৃষ্টিপত্তনের কথা॥"

জয়নারায়ণ সেন রচিত আর একখানি চণ্ডীকাব্য উল্লেখ-যোগ্য। এই জয়নারায়ণ বৈগুরাজ রাজ-বল্লভের জ্ঞাতি। মাধবাচার্য্য, কবিকঙ্কণ, ভবানীশঙ্কর প্রভৃতির গ্রন্থে যেরূপ উচ্চভাবের ও ভক্তিরসের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, জয়- নারায়ণের চণ্ডীতে তাহার বিপরীত, এই বৈত্তকবি পরম আদি-রসভক্ত। এীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইহাকে ভারতচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন,—"ইহার লেখনী ভারতচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকটা সংযত।" এই চণ্ডী-কাব্যের প্রথম ভাগে শিবের বিবাহ, এই প্রসঙ্গে শিষ্য গুরুর উপর তলি ধরিতে অগ্রসর। কামদেব হরের যোগভঙ্গ করিতে যাইতেছেন, সে স্থলে জয়নারায়ণের বর্ণনা অতি তেজস্বিনী, ভাষার উপর তিনি বেশ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। তার পর তিনি পশুক্রীড়ার যে আবেগময় ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা অশ্লীলতা-মাথা হইলেও তাহাতে কবির যথেষ্ট শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবাবেশে হরিণী শৃকরের সঙ্গে গিয়া মিশিল, শৃকরী হরিণের সঙ্গে খেলিতে লাগিল, মদন শরপ্রভাবে এইরূপ প্রাকৃতিক বিপর্য্যায় ঘটাইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহার পর কবির বর্ণনা পড়িলে মনে হইবে, যেন তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া তাহারই ভাব প্রকাশ করিতেছেন। কবির রতিবিলাপ অলম্বারশাস্ত্র হইতে অনুকৃত। রতি বলিতেছেন--

শৃত্যক্ত নায়িকার তরে, নিশীথে বঞ্চিয়া ভোরে,
মোর কাছে এসেছিলা তুমি।
বিশ্তিতা অধীরা হৈয়া, মন রাগ না সহিয়া,
মন্দ কাজ করিছিমু আমি॥
রঙ্গনের মালা নিয়া, ছহাতে বন্ধন কিয়া,
কর্ণ উৎপলে তাড়িছিলে।
সে অভিমান মনে, করিয়া আমার সনে,
রসরঙ্গ সকলি তাজিলে॥" ইত্যাদি

প্রথম ভাগে জয়নারায়ণের এইরূপ বর্ণনা, কিন্তু এগুলি
মূল চণ্ডীকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় নহে। তৎপরে কবি মূল চণ্ডীকাব্যের অন্মসরণ করিয়াছেন। ভাষার জোরে তিনি কবিকঙ্কণকে পদচ্যুত করিতে প্রয়াসী, কিন্তু তাঁহার এ খুইতা
সফল হয় নাই। তাঁহার চণ্ডীকাব্যের মধ্যে স্থলোচনা ও
মাধবের উপাখ্যান জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। কবিত্বে ও বর্ণনালালিত্যে ঐ উপাখ্যানটীও মন্দ হয় নাই।

জয়নারায়ণের সময়ে শিবচরণ নামে এক দ্বিজ চণ্ডীর গান রচনা করেন। ইহার বর্ণনীয় বিষয় তন্ত্ব ও মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে গৃহীত হইলেও ইহাতে কাল-কেতুর প্রসঙ্গ থাকায় আমরা এথানিকেও মঙ্গল-চণ্ডীর গানের মধ্যে ধরিলাম। শিবচরণ গোরীমঙ্গলে মঙ্গলাচরণের পর এইরূপ নিজ গ্রন্থের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন,—

> শনিরাকার দাকার শকতি তুই হন। গুনাইব দেই কথা শিবের বচন॥

অপরপ জে কথা সে কথা ফুন সভে। কালীকৃষ্ণে যুদ্ধ শিবচরণে তা কবে। **जिजग९ जननो जननी प्रियोद्य ।** জা কহিল শিবেরে মাতা তা কব বিস্তারে । ভগবতী কহিলেন জাইব পিতার ভবন। ভয়ে দক্ষযত্ত কথা কহিলা ত্রিলোচন। শিবে ভয় দিয়ে তায় অনুসতি লইলা। দশ মহাবিদাা রূপ এমতে হইলা। সারণা উৎসব কথা আছে এই গানে। শুনিবা আনন্দ কথা ভকতি বিধানে 🕸 মহিষামর জন্ম স্তব জতেক কথন। বিস্তারিয়া কব কথা করিবা শ্রবণ ॥ নিরাকার শক্তি দশভুজা হইলা জাথে। দেব স্তবে তেজোময় আকার পশ্চাতে # জে কথায় নরে হবে জ্ঞানের উদয়। কহিব এমন কথা কথা সুধাময় ॥ কার ভেদ অভেদ শক্তি হরিহরে। ভেদ অকুর ভন্ম হয় শুনিলে অন্তরে 🕸 দশমীর কথা জত মহাভক্তিময়। করুণা কোমল কথা বিদরে হৃদয় ॥ নিশুম্ভ শুন্তের কথা কব সুযতন। কালীরূপ দেখিবার কহিলা বহুজন # শক্তি মত কালীপদ কথা কহিয়াছি। থীনিবাসে কথা তার মৃক্তি পাইয়াছি 🛊 শিবিরাজ উপাথ্যান কথা সভা মত। নাহিক এমন ঘোর ধর্মপথে রত # কালকেতু হুঃথ কথা আছে সবিস্তার। ধন দিয়া দয়াময়ী করিলা নিস্তার ॥ শিবচরণে কয় শুন সর্বজনে। কত মত ভক্তিকথা আছে এই গানে **॥**"

শিবচরণের গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এই গ্রন্থে কবির সেরূপ কবিতানৈপুণ্যের পরিচয় নাই বটে, কিন্তু গ্রন্থকার গ্রন্থ মধ্যে যেরূপ উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহা বর্ণধর্মের নিগড়ে বদ্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে যথেষ্ট প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। উদারতার পরিচয় একটু শুকুন—

> "চণ্ডাল উত্তম যদি ভাবে সে চরণ। দ্বিজে কি গুণ যদি না করে ভজন ॥ মৃক্তি চাত্যে ভক্তি জান সকলের মূল। নীচোত্তম জানিবা ভক্তিতে পায় কূল॥ মৃক্তিতে উত্তম যদি হয় সহবাস। কি হইল উত্তম হইয়া বুঝ নীচ ভাষ॥ জাতি বিচারেতে নহে উত্তম অধম। ভজন গুণোতে বুঝ অধম উত্তম॥"

মাধবাচার্য্য হইতে শিবচরণ সেন পর্যান্ত চণ্ডীকাব্য-রচয়িতৃগণ মূল চণ্ডীর পালার মধ্যে অনেক অবান্তর বিষয়সন্নিবিষ্ট করিলেও তন্মধ্যে মঙ্গলচণ্ডীর খাঁটী পরিচয়ও পাইয়াছি। কিরূপে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হইল, এ সম্বন্ধে কবিকয়ণ পদ্ধার মুখে এইরপ এক ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন—

"হন গো শিথরিহতা, কহি ভবিষ্যৎ কথা, তোমার পূলার ইতিহাস।

সপ্তমীপে যুগে যুগে, তোমার অর্চনা আগে, আপনি করহ পরকাস ॥

ছাপর যুগের শেবে, কলিঙ্গ রাজার দেশে, বিশ্বকর্মা রচিব দেহারা।

মকলচণ্ডিকা রূপে, সপন কথিয়া ভূপে, পূজা লবে দৈন্ত-ত্থহরা॥

পশুর লইবে পূজা, সিংহে করাইবে রাজা, নিজ ঘণ্টা দিয়া নিরীশন।

সম্পদ বিপদ ভ্রমি, দাক হ্র্কাকর ভূমি, কাননে স্থাপিবে পশুগণ ॥

প্রথম কলির অংশে, জন্মাবে ব্যাধের বংশে, মহেলুকুমার নীলাম্বরে।

ছলিয়া অবনী আনি, লবে তার ফুল পানি, অবশেষে লবে নিজ পুরে॥

রত্নমালা রূপবতী, তাল ভঙ্গে আনি ক্ষিতি, জন্মাইবে বণিকের ঘরে।

সদাচার ধনপতি, হইৰ তাহার পতি, নিবসতি উজানী নগরে॥

পতি জাব দেশান্তর, ঘরে সতা সতন্তর, বহুবিধ তারে দিব ছখ।

কাননে পৃজিব তোমা, হব পতি প্রাণসমা, তুমি তারে হইবে সমুখ।

আসিবেন পতি বাসে, পতি সঙ্গে লীলারসে, তার গর্ভে হক্ষমালাধর।

বান্ধব করিব ছল, পরিক্ষাতে অনুবল, বিসন্ধটে হবে শুভকর ॥

রাজ-আজ্ঞা শিরে ধরি, সঙ্গে লয়ে সাত তরি, ধনপতি চলিব সিংহলে।

লজিবরা তোমার ঘট, হুছর ডিঙ্গা হব নট, হব স্থা রাজস্বন্দীশালে।

শ্রীপতি হইব হত, সঙ্গে সাত তরি**বৃ**ত, চলিবেন পিতার উদ্দেশে।

আপনি করিবে দরা, রাজকন্মা বিভা দিয়া, আনিবেন আপনার দেশে॥

বিক্রমকেশরী নাম, নিজ কন্সা দিব দান, কেবল ভোমার পূজাফলে। গর্ভে নীর হেম ঝারি, দুর্ববা তণ্ডুলাদি করি,

পূজা লবে বাসর মঙ্গলে ॥" (কবিকঙ্কণের ষহস্তলিখিত পুথি) কবিকন্ধণের পূর্বে ইতিহাস হইতে এক স্থানুর অতীতের শ্বতি পাওয়া যাইতেছে। উহা দারা মনে হয়, কলিঙ্গরাজ্যে পশুরূপ বন্য অসভ্য জাতির মধ্যেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রথমে প্রচলিত ছিল। দিজ জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডীর স্থত গ্রন্থেও প্রথম পূজা বিস্তার উপলক্ষে বিদ্যাগিরির উল্লেখ পাইয়াছি। বাক্-পতির গৌড়বধকাব্য পাঠেও আমরা জানিতে পারি যে খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দের প্রথম ভাগে কনোজপতি যশোবর্দ্মদেব যথন দিখিজর উপলক্ষে বিদ্যাগিরির জঙ্গল মধ্য দিয়া যাতা করেন. সেই সময়ে এথানে শবর জাভিকে নরশোণিত-লোলুপা মহা-কালীর পূজা করিতে দেখিয়াছি। এই শবরদিগের আচরণ ব্যাধ সদৃশ। অবশেষে শবরদিগের মধ্যে কেহ কেহ কলিঙ্গ-রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়া রাজপদ লাভ করেন, প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই অতীত কাহিনীই কালকেতকে লক্ষ্য করিয়া মঙ্গলচণ্ডীর মাহান্ম্য প্রচারার্থ বর্ণিত হইয়াছে। অসভ্য জাতির মধ্যেই প্রথমতঃ মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা প্রচলিত ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ সদাগর ধনপতি দত্ত 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া প্রথমে অশ্রন্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে গন্ধবণিক-পরিবার হইতেই অজয়নদের কূলে মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হয়। সেও বহুদিনের কথা। কারণ আমরা <del>ধর্মস্পলেও অজয়নদীর</del> তীরবত্তী ঢেকুরের অধিপতি ইছাইঘোষ ও হরিপালের কন্সা কানড়ার প্রসঙ্গে চণ্ডী-পূজার আভাস প্রাইয়াছি। শুভচত্তী বা মঙ্গলচত্তী যথন উচ্চ শ্রেণির পূজা পাইতে লাগিলেন, তথন দেবীর সহিত পৌরাণিক আতাশক্তির অভেদন্তাপনার্থ চেপ্তা হইতে লাগিল। তাই পরবর্ত্তী গৌরী-মঙ্গল গ্রন্থে পৌরাণিক বা আগমোক্ত দেবীচরিত্র মুখ্য ভাবে এবং কালকেতুর উপাখ্যান গৌণভাবে বর্ণিত দেখা যায়।

## কালিকা-মঙ্গল।

পৌরাণিকগণের অভ্যাদয়কালে কালিকা মঙ্গলচণ্ডীর স্থান
অধিকার করিলেন। [মুসলমান আশ্রমে পৌরাণিক প্রভাব
অংশ দ্রষ্টব্য ] এই সময়ে মার্কণ্ডেরপুরাণ, কালিকাপুরাণ ও
বিভিন্ন ভদ্রের মালমসলা লইয়া বহুতর দেবীর মঙ্গল রচিত হইতে
লাগিল। তন্মধ্যে গোবিন্দ দাস, ক্ষেমানন্দ দাস, মধুস্থদন কবীন্দ্র,
শ্রীনাথ, বনহুলভি, দ্বিজ হুগারাম, অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ, রূপনারায়ণ ঘোষ, ক্ষুয়াম দাস, রামপ্রসাদ সেন, রাম গুণাকর,
ভারতচন্দ্র, নিধিরাম কবিরত্ব, এবং দ্বিজ রামনারায়ণের গ্রন্থের
পরিচয় দিতেতি।

#### বিদ্যা**স্থলর-ক**থা।

উক্ত কালিকামঙ্গলসমূহের মধ্যে গোবিন্দদাসের গ্রন্থই সর্ক-

প্রাচীন বলিয়া মনে করি। গোবিন্দ দাস ১৫১৭শকে \* (১৫৯৫ খুণ্টান্দে) আপনার কালিকামঙ্গল রচনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল জাগরণের অন্ততম প্রধান কবি ভবানীশঙ্করের মত ইনিও আপনাকে চট্টগ্রামের দেবগ্রামবাসী ও আত্রেয় গোত্র নরদাসের বংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আত্রেয় গোত্র নরদাসের বংশ বারেক্র কায়স্থ-সমাজে সম্মানিত, সেই নরদাসের একধারা বহুকাল হইল, চট্টগ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, কবি ভবানীশঙ্কর প্রসঙ্গে পূর্কেই সে কথা বলিয়াছি। সেই দাসবংশে গোবিন্দের জন্ম।

গোবিন্দদাসের 'কালিকামঙ্গল' বৃহৎ গ্রন্থ, বিষয় ধরিয়া চারিখণ্ডে বিভক্ত করা যাইতে পারে,—প্রথমে বুত্রাস্থর বধ উপলক্ষে দেবসমাজে কালীমাহাত্ম্যপ্রচার, তৎপরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে স্থরথ রাজা ও সমাধিবৈশ্রের উপাথ্যান, অতঃপর বিক্রমাদিত্যের বিবরণ এবং শেষে বিচ্ঠাস্থলরের কথা। এদেশে যে ব্যত্তিশ সিংহাসন ও ভান্তমতীর গল্প প্রচলিত আছে, বিক্রমাদিত্যের উপাখানে তাহারই কতক সন্ধান পাই। ভারতচন্দ্র যে বিত্যাস্থলরের উপাখ্যান লিখিয়া এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন সেই বিভাস্থনরের মূল আমরা গোবিন্দানের কালিকামঙ্গলে পাইতেছি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খুঃ) রচিত হয়, এরপ স্থলে তাঁহাদের শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বেই বিল্ঞা-স্থন্দরের উপাথ্যানের পরিচয় পাইতেছি। গোবিন্দদাস ও ভারতচন্দ্রের উপাথ্যানাংশে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও নামে ও ঘটনাস্থানে কিছু পার্থক্য আছে। ভারতচন্দ্রকথিত বিচ্যার পিতা বীরসিংহের রাজধানী বর্দ্ধমান, গোবিন্দ দাস বণিত বীরসিংহের রাজধানী রত্নপুর। ভারতচন্দ্র স্থন্দরকে কাঞ্চীপুর হইতে আনিয়াছেন। গোবিন্দাস স্থলরের জন্মভূমি 'গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর' নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এইরূপে হীরা মালিনীর স্থানে গোবিন্দ দাসের মালিনীর' নাম পাওয়া যায়। কবিত্ব হিসাবে গোবিন্দ দাসকে কখনই ভারতচন্দ্রের স্থানে ব্যান যাইতে পাবে না, ভারতচক্র ভাষার উপর যে অসাধারণ শক্তিচালনার পরি-চয় দিয়াছেন, গোবিন্দদাসের কালিকামঙ্গলে তাহার অভাব লক্ষিত হইবে।

নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ভারতচন্দ্র পাঠ করিয়া যাহা অশ্লীলতা মনে করেন, গোবিন্দ দাসের গ্রন্থে সেই অশ্লীলতার অভাব। গোবিন্দদাসের স্থানর একজন মন্ত্রতন্ত্রনিপুণ তান্ত্রিক কালীভক্ত, সর্ব্বর ও সর্ব্বদাই তাঁহাতে যেন কালীভক্তি মুখরিত। তাঁহার

(গোবিন্দের কালিকামকল)

 <sup>&</sup>quot;জক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত।
 এই কালে রচিল কালিকা চণ্ডীর গীত।"

মন্ত্রশক্তি ও দেবীভক্তিপ্রভাবেই যেন ভূখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া স্কুঙ্গে পরিণত। গোবিন্দদাসের বিভাও যেন কতকটা লক্ষাশীলা, অথচ পতিপ্রেমে অন্তর্মকা, দেবীর ভক্তিরসে আগ্লুতা; ভারতচন্দ্রের বিভার মত অতিরসিকা, অতি অধীরা ও অতি বাচাল নহে। গোবিন্দদাস একজন স্থকবি ছিলেন, তিন শত বর্ষের পূর্ম্ববর্ত্তী হইলেও তাঁহার ভাষায় বেশ উদ্দীপনা ও লালিত্য দৃষ্ট হয়। তাঁহার রচনার নমুনা এই—

"রাগ গৌরী--গান্ধার।

জয় শিবশঙ্কর তহু গতি।

জয় দেবনাথ জাগততারণ চরণ সরোক্তরে বছ মিনতি ।

স্থারনদী-চন্দ্রিম-মুকুট মালভূষণ ফণিমাল কুন্তল সোহে শ্রুতি ।

টল মল ত্রিনয়ন জ্বাল আধ মিলন রজত-ধরাধর-অঙ্গত্বাতি ।

স্থারিপুরিহরদাহন-অবহেলন-সীমবরণ শিব যোগপতি ।

বিলস্তি যোগভোগ ভববাসন দীনশরণ জয় গৌরীপতি ।

রাগ তুরী।

নৌমি নলিকেশ ঈশ, কঠে কালকুট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেববন্দনী।
আর্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ, মৌলি-কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গ ভঙ্গ অভিরঙ্গ সোহে জহুনন্দিনী।
রঙ্গনাথ লোকপাল, অর্দ্ধ অঙ্গ বাষ্ছাল,
ব্যোমকেশ শেষ মাল ভালে ইন্দুমোহিনী।" ইত্যাদি

এই কাষ্ম্ম কবি সাধক ছিলেন, তিনি এইরূপ তত্ত্বকথার আভাস দিয়াছেন—

> °চন্দ্র বেটিআ যেন আকাশের তারা। তেন হি ঈগরী কালী বিষয়ী আহ্মার। ॥ প্রতিবিশ্ব দেখি যেন দরপন তারা। সংসারের জত দেখ সেই ত শরীরা। সমুদ্রের জল যেন নদ নদী ভরে 🗠 সেই জল পুনরপি মিদাএ দাগরে॥ কর্মদরি বন্ধনে ঘৃচএ অনুখন। স্কৃত চুদ্ধত ভোগ ভুঞ্জে দর্বজন ॥ সংযোগ বিয়োগ মত কর্ম্মসত্ত্রে করে। বাজিকরের বাজি যেন বছরূপ ধরে। শ্ৰোত জলে যেন লৈআ জাঅ যথা তথা | ,আবর্ত্তে ঘুরাইয়া নিয়া করএ একতা। কুথায় ইন্দ্রের পুরী কুথায় শিবলোকে। একত্র বৃদিএ দেখ পরম কৌতুকে 🛊 জ্ঞানযোগকথা এই পরম কারণ। মনের আনন্দে সিদ্ধি পাএ যোগিগণ # স্বন স্বন দেবগণ স্বন প্রজাপতি। সেই দেবী মহাকালী পুরুষ প্রকৃতি 🖟

বুদ্ধিবোগে জ্ঞানকথা গুরুমুথে স্থনি।
মন গুরু মন শিষ্য বুঝা সন্ধানি ।
জকারে উকারে আর মকারে মিলন।
সংযোগেতে প্রাণ রহে পরম কারণ॥
পৃথিবী সংযোগে দেখ নিজে হয় তক্ত।
সংযোগ পরতে দেখ বর্ণ হয় গুরু ॥"

আমরা বৌদ্ধ-সাহিত্যে, ধর্মান্সলে ও হঠযোগীদিগের গ্রন্থে মীননাথ ও গোরক্ষনাথের সন্ধান পাইয়াছি। গোবিন্দদাস তাঁহাকে প্রধান কালিকাভক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন! যথা—

> "ভাবে ভাব ভাবে মোক্ষ ভাবেত সাধক। ভাব বাতিরিক্ত যথ সব নিরর্থক ॥ ইক্ষুকর গুড় যেন মধুর মাধুরী। রুস যেন তেন ভাব বলিতে না পারি॥ কেমনে জন্মেন ভাব কিবা তার শিক্ষা। আপনে না জানি কোন ভাবে করি ভিক্ষা। মীননাথ নামে ছিল এক মহাযোগী। ভাব জানিতে তেঁহ হইলেন বৈরাগী ॥ তৈল না দেন অঙ্গে বিভৃতিভূষণ। শিরে লম্বিত জটা না পিকে বসন ॥ থাল হাতে লইআ যোগী ঘরে ঘরে বুলে। শাশানে মসানে বৈসে খনে তরুতলে । বহা আতপ হিম সর্বব সহ মানে। প্রাণায়ামে ছিল পূর্ণব্রহ্ম সন্ধানে । নিরসন ব্রতে হৈল প্রম সাধক। মহামায়া কুপা হৈল নির্থক ॥ শতেক কামিনী লৈয়া কদলীর বনে। অতি রসে তনু ক্ষীণ হইল দিনে দিনে 🖠 জ্ঞান ভক্তি যোগসিদ্ধি জাহা হৈতে হয়। তারে না ভজিয়া তার হইল সংশয়। গোরক্ষনাথ পরম যোগী মীননাথের শিষ্য। নানা যতু করিলেক গুরুর উদ্দিশু। মৃত্যুপথে যাত্রা ভরে দেখিআ আসক্য। গুরুর উদ্দেশ তবে করিলা গোরক ॥ মহাকালী-পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা। ষোগবলে মীননাথে করিলা চেতন। । দেবীর প্রসাদে তার মন হৈল স্থির। সেই মীননাথ দেখ দিবা শরীর #"

গোবিন্দদাসের পর রুঞ্জরামের কালিকামঙ্গল। পূর্ব্বে এদেশে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, রুঞ্চরামই বঙ্গভাষায় প্রথম বিভাস্থন্দর রচনা করেন, তৎপরে রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের পর ভারতচক্র। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার বিভাস্থন্দরে এইরূপ লিথিয়াছেন—

"বিদ্যাস্থলনের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিল কৃষ্ণরাম নিমতা জার বাস ॥ ভাঁহার রচিত পুঁথি আছে ঠঁ াই ঠ'াই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥ পরেতে ভারতচক্র অন্নদামন্তন। রচিলেন উপাধ্যান প্রসাক্ষর ছলে॥" (প্রাণরাম্বের বিদ্যাস্থলর)

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলে কৃষ্ণরামের জন্ম। কৃষ্ণরামের পিতার নাম ভগবতীদাস। বেলঘরিয়া ষ্টেসনের অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত নিমতা গ্রামে তাঁহার বাদ ছিল। কেবল कानिकामन विनया नरह, जिनि भीजनामनन, यन्नीमनन, দক্ষিণরায় ও কাল্রায়ের মাহাত্মপ্রকাশক রায়মঙ্গল প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উপযোগী নানা গ্রন্থ লিখিয়া সমস্ত রাচে এক সময়ে বিশেষ প্রাসন্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচক্র যে বিভাস্থন্দর প্রকাশ করেন, তাঁহাদের আদর্শ ক্লফরামের কালিকামঙ্গল। এই গ্রন্থ কোন সময়ে রচিত হয়, তাহার সন তারিধ না থাকিলেও কবি ১৬০৮ শকে অর্থাৎ এখন হইতে ২২০ বর্ষ পূর্বে তাঁহার 'রায়মঙ্গল' রচনা করেন। ঐ সময়ে বা ভাহার কিছু পরে কালিকামঙ্গল রচিত হয়। বিত্যাস্থলরের যে লিপিচাতুর্য্যের ও বাক্যবিভাদের জন্ম রামপ্রদাদ ও ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিয়া থাকি, তাহার অনেক দুষ্টান্ত আমরা কৃষ্ণরামের গ্রন্থেই পাইয়াছি। তাঁহার বর্ণনা অতি চমৎকার; কবিছে, লালিত্যে ও ভাবে কৃষ্ণরামের গ্রন্থথানিও বাঙ্গালীর আদরের জিনিষ বটে ৷ ভারতচক্র অনেক হলে যে তাঁহার রত্নরাজি আহরণ করিয়া গুণাকর হইয়াছেন, তাহা উভয় গ্রন্থ মিলাইলেই বুঝিতে পারা যায়।

ক্বঞ্চরামের অল্পকাল পরেই ক্ষেমানন্দ একথানি কালিকামঙ্গল রচনা করেন, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ পাওরা ধার নাই।

এই সময় মধুস্দন ক্বীন্দ্র নামে একজন রাঢ়বাসী স্থকবি কালিকামঙ্গল প্রকাশ করেন। তাঁহার কালিকামঙ্গলে পুরাণের আদর্শ লইয়া সবিস্তার দেবীর লীলা প্রকাশিত। তাঁহার গ্রন্থানি বৃহৎ হইলেও তাহাতে বিভাস্থলরের অংশ অতি সংক্রেপে বিবৃত হইয়াছে। ক্বীন্দ্রের রচনা মধুর, ভাবপ্রবণ ও স্থলনিত।

কবীত্রের পর রামপ্রসাদ কবিরশ্বনের কালিকামঙ্গল। রামপ্রসাদ দেন একজন স্থকবি, স্থলেথক, ও একজন পরম সাধক। তিনি মহারাজ রফচক্র ও তাঁহার পিতৃষ্বসার জামাতা রাজকিশোর মুখোপাধ্যায়ের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি বিতাস্থলার ও তৎপরে রাজকিশোরের আদেশে কালীকীর্ত্তন" রচনা করেন। ১৭৫৮ খুইাকে মহারাজ রফচক্র রামপ্রসাদকে ১০০ বিখা ভূমিদান করিলেও কবিবর নদীয়ার রাজসভায় খান নাই, তিনি নিজ জন্মভূমি কুমারহট্ট পল্লীতেই বাস করিতেন এবং এখানেই মহারাজ ক্ষচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন দেখ।]

কবির আত্মপরিচয় হইতেই জানিতে পারি—বে তিনি কুমারহটের রামক্ষণ-মণ্ডপে সাধনা করিতেন, দৈব-ঘটনার সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে পুণাবলে তাঁহার স্ত্রীর অনেকটা সফলতা ঘটিয়াছিল, তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"ধশ্য দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বিমুখ আমারে।
জন্মে জন্মে বিকাষেছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার নহে তাহা দে কথা কি কব।"

সাধক কবি তাঁহার শ্রামানঙ্গীতে যে ভক্তি ও সাধনার অমৃতময় ফল প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার বিভাস্থন্দরে সেরূপ হৃদয়াবেগ, ভাষার লালিত্য ও অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির নিদর্শন নাই। বিভাস্থন্দরে তিনি বাঙ্গালা পদের সহিত সংস্কৃত কথা মিশাইতে গিয়া বরং তাঁহার রচনার সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন; অনেক স্থান শ্রুতিকটু হইয়া উপহাসজনক হইয়াছে।

পর্ণকুটীরবাসী বেমন রাজপ্রাসাদের সমৃদ্ধি দর্শন না করিয়া কল্পনা বলে সেই সমৃদ্ধির পরিচয় দিলে যেমন পদে পদে তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় আসিয়া পড়ে, সাধক রামপ্রসাদের হাতে সৌন্দর্য্যের বর্ণনাও অনেক স্থলে প্রায় এইরূপ হইয়াছে। তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহার কবিছেরও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামপ্রসাদের বিশ্বাস্থলরের আদর্শ রুফরামের কালিকামঙ্গল।
আবার ভারতচন্দ্রের আদর্শ রুফরাম ও রামপ্রসাদ উভরেরই
গ্রন্থ। রুফরাম কালিকামঙ্গলে অনেক স্থলে ধেরূপ বর্ণনা
করিয়াছেন—তাহার কোন কোন অংশ রামপ্রসাদের বিগ্রাস্থলরে এবং কোন কোন অংশ ভারতচন্দ্রের বিগ্রাস্থলরে অমুকৃত
বা অবিকল উদ্ধৃত দেখা যায়।

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের কালিকামঙ্গলে ক্রিরণ মিল, তাহার হুই একস্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

কুঞ্চরামের বিদ্যাস্পর—

১। "বুঝিয়া বিদ্যার মনে বাছিল আহলাদ। হেন কালে ময়ুর করিলা কেকানাদ। স্থলর কেমন কবি ব্ঝিতে পল্লিনী। স্থীরে জিজাদা করে কি ডাকে স্বজনি।"

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাপ্রন্দর—

(হন কালে ময়ৢয় ডাকিল গৃহ পাশে।
 কি ডাকে বলিয়া বিদা দধীরে জিজাদে ।

কুঞ্জামের বিদ্যাস্থন্দর-

"অগুরু চন্দন চুয়া চাইতে চাইতে। চক্ষু ঠিকরিয়া জায় আছে কি পাইতে #

- হ। জায়ফল লবক প্রসাদ মাত্র নাই।
   আনিয়াছি কিন্তু কিছু বলি আমি তাই।"
- ভারতচন্দ্রের বিদ্যাস্থলর—
  - "আটগণে আৰদের আনিয়াছি চিনি। অক্ত লোকে ভূৱা দেয় ভাগ্যে আফি চিনি ঃ
  - হ। তুল ভিচনদন চুয়া লক্ষ জায়ফল। কুলভ দেখিকু হাটে নাহি খায় ফল ॥"
- রামপ্রদাদের বিদ্যাস্থন্দর-
  - "ভূবিল ক্রঙ্গশিশু ম্থেন্দ্ হথার।
     লুপ্ত গাত্র ভত্র মাত্র নেত্র নেথা লায় ।
     নাভিপল্ল পরিহরি মন্ত মধু পান।
     ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুন্ত স্থান॥
     কিন্তা লোমরাজি হলে বিধি বিচক্ষণ।
     বোবন কৈশোর দ্বল করিল ভঞ্জন ॥
    \*\*

# ভারতচন্দ্রের বিদ্যাম্পর—

- রামপ্রসাদের বিদ্যাস্থলর—
  - ৪। "কোন বা বড়াই কাম পঞ্চার তুলে।
     কত কোটি খর শর দে নয়ন কোণে।"
- ভারতচন্দ্রে বিদ্যাসন্দর—
  - ৪। "কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম।
     কটুতার কোটি কোটি কালকূট সম॥"

রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিভাস্থনর আলোচনা করিলে
মনে হয় বটে যে, রায়গুণাকর কবিরঞ্জনের অনুসরণ করিয়াছেন।
কিন্তু প্রকৃত তাহা নহে। উভয়েই কৃঞ্বামের অনুগামী হইয়াছেন, এ কারণ উভয়ের ভাবে ও ভাষায় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, এথানে পুনরুল্লেথ নিস্প্রোজন। [ভারতচন্দ্র শব্দ দ্রষ্টব্য ]

ভারতচক্র বছগ্রন্থ রচনা করিলেও তাঁহার কালিকামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গলই সর্কাপেকা ও বঙ্গের সর্কত্র প্রসিদ্ধ। গোবিন্দাস ও ক্ষরামের কালিকামঙ্গলের তায় এই গ্রন্থখানিও ৩ অংশে বিভক্ত, ১মাংশে দক্ষয়জ্ঞ, শিববিবাহ, ব্যাসের কাশীনির্মাণ, হরিহোড়ের কথা, ভবানন্দের জন্ম প্রভৃতি; ২য়াংশে বিতাস্থল-রের পালা এবং ৩য়াংশে মানসিংহের গোড়ে আগমন, যশোর-জয়, ভবানন্দের দিল্লীযাত্রা, সমাট্ জাহাঙ্গীরের সহিত কথা ও তাঁহার স্থদেশে প্রভাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন নদীয়া-রাজান্ত্রগৃহীত ভারতচন্দ্রের যেরূপ আদর ছিল, অপর কোন কবির ভাগ্যে সেরূপ আদর ঘটিয়াছিল, কি না সন্দেহ! যে সময়ে মুসলমান-নবাবগণের গৌরবরবি অন্তমিত প্রায়, যে সময়ে নানা বৈদেশিক বণিকগণের কূট ষড়-যন্তে, উচ্চপদস্থ মুসলমানগণের বিলাসিতায় এবং হিন্দু রাজ-পুরুষগণের ধর্মহীনতায় বঙ্গসমাজে দারুণ বিপ্লব উপস্থিত, যে সময়ে সাধারণের হৃদয় হইতে উচ্চ আদর্শ এক প্রকার বিলুপপ্রায়, বাঙ্গালার সেই সামাজিক ও নৈতিক ছদিনে ভারত-চক্র কালিকামঙ্গল লিখিতে অগ্রসর হইলেন। দেশের কচি অনুসারে তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে হইল। এই কারণেই ভারতচন্দ্রের কাব্যে হিন্দুসমাজের উচ্চ আদর্শ, উচ্চভাব এবং উচ্চলক্ষ্য यেन স্থান পায় নাই। विवादमत, वाम्भटो। এবং পরশ্রীকাতরতার ঘ্রণিত চিত্র যেন তাঁহার শব্দকাব্যের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কবি ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কাব্যের শব্দরাজি আহরণ করিয়া শলনৈপুণ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী কালিকামঙ্গলের সকল কবিকে পরাভূত করিয়াছেন, সেই শব্দমন্ত্রেই যেন বঙ্গবাসী বিমুগ্ধ; সেই সঙ্গে উচ্চ ভাবের ও উচ্চ আদর্শের বিতামুন্দরগুলিও ভূলিয়া-ছেন। ভারতচন্দ্রের সহিত যেন ভাবযুগ বিলুপ্ত ও শব্দযুগ প্রতি-ষ্ঠিত হইল। শব্দসাধনায় ভারতচক্র প্রধান কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ সেন নিজ গ্রন্থে সংস্কৃতের অত্নকরণ করিতে গিরা নিফল হইয়াছেন, সংস্কৃতবিৎ ভারতচক্র সেই স্থলে অসাধারণ সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষুদ্র কুদ্র বর্ণনার মধ্যে চিত্তাকর্ষক স্নিগ্নোজ্জল প্রতিভা যেন মুখরিত হইয়াছে। ভবানন্দের তুই স্ত্রীর মধ্যে কলহ, ও হরিহোড়ের কথার কবি বেশ পরিহাস-রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন। দক্ষযক্তে সতীর দেহ-ত্যাগের পর ভূজঙ্গপ্রযাতছন্দে তিনি যে শিবের ভৈরবমূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও ছন্দের উপর কবির অপূর্ব্ব ক্ষমতা লক্ষিত হইবে। ভারতচন্দ্রের শব্দসম্পদ ও ছন্দোবন্ধ লক্ষা করিয়া কেহ কেহ তাঁহার কাব্যকে "ভাষার তাজমহল" আখ্যা দিয়াছেন।

রামপ্রসাদের বিভাস্থলরে প্রথম বর্দ্ধমানের উল্লেখ পাই, তাহাই পরে ভারতচন্দ্র গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কালনিক স্থড়স্কের বর্ণনা পাঠ করিয়া অনেকে বর্দ্ধমানে স্থরক্ষ খুঁজিতে যান, কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি, বঙ্গীয় বিভাস্থলরের আদি কবি গোবিলদাস, অথবা তৎপরবর্তী ক্ষণ্ডরামের গ্রন্থেও বর্দ্ধনানের কথা নাই। এমন কি, সংস্কৃত বিভাস্থলরের রচয়িতা বরক্রচিও বর্দ্ধমান স্থানে উজ্জয়নী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতভিত্রের কালিকামঙ্গল রাজা ক্ষ্ণচন্দ্রের সভায় প্রথম গীত হয়, ডিংসাইগ্রামী নীলমণি কণ্ডাভরণ প্রথম গান করেন।

"বেদ ঋষি রস লয়ে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

অন্নদা-মন্ধলের উক্ত বচন হইতে জ্বানা যার যে ১৬৭৪ শকে (১৭৫২ খৃঃ অন্দে) ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার চারি বর্ষ পরে নিধিরাম কবিরত্ন কালিকামঙ্গল রচনা করেন। \*
নিধিরামের কোথার বাস ছিল ঠিক জ্বানা যার না। কেহ কেহ বলেন, চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালা গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তিনি আপনার কালিকামঙ্গলে হুর্লভ আচার্য্যের পুত্র ও জ্যোতির্বিদ কুলজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"আনন্দে নরনের জলে পাথালিলো পাএ।

ছর'ভ আচার্য্য হত নিধিরাম গাএ ॥

জোড় হত্তে মালিনীরে জিজ্ঞামএ জত।

শ্রীকবিরতন ভনে জোতির্বিদ জাত।

"বন্দি বাণী পদাসুজ, গঙ্গারাম স্থতামূজ,

জোতির্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।"

"গুরু রামচন্দ্র পদ ধরিয়া মাথায়।

লক্ষীর নন্দন কবি নিধিরামে গায়॥"

নিধিরাম কালিকামঙ্গলে যে বিভাস্থলরের পরিচয় দিয়াছেন, বিষয় ও ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী কালিকামঙ্গল গুলির সহিত অনেকটা সামঞ্জস্ত থাকিলেও তাঁহার ঘটনা-স্থান ভিন্ন। নিধিরাম স্থন্দরকে রত্নাবতীবাদী করিয়াছেন, তাঁহার স্থন্দরের পিতার নাম গুণা-সার, মাতার নাম কলাবতী, এইরূপ বিভার পিতার নাম বিক্রম-কেশরী, মাতার নাম চক্ররেখা, বিক্রমকেশরীর রাজধানী উজ্জ্ব-য়িনী। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভারতচন্দ্র বিছাস্থলরের শেষে বিছার মুখে যে বার্মাস বর্ণনা করিয়াছেন, নিধিরাম সেই বার্মাস্টী স্থলরের কর্চে আরোপিত করিয়াছেন। স্থলর যথন উজ্জ্যিনী যাতা করেন, সেই সময় কবি স্থলরের মুখে বারমাস গানটী প্রকাশ করিয়াছেন। উভয়ের বারমাসের কিছু মাত্র প্রভেদ নাই। নিধিরাম, ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ হইতে অপহরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না, সম্ভবতঃ—গায়কদের দোষে নিধিরামের গ্রান্থে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে অথবা উভয় কবির পূর্বের উক্ত বার-মাসাটী প্রচলিত হইয়া থাকিবে এবং উভয় কবি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

নিধিরামের এই ভারতচন্দ্রের তুলনায় অনেক অংশে হীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া এই গ্রন্থ একেবারে সৌন্দর্য্য ও লালিতাহীন তাহা নহে। নিধি-রামের রচনার কিছু নমুনা দেওয়া যাইতেছে— "হন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ। কলঙ্ক শরীর চাঁদে পাইলেক লাজ। কষ্ট তপ করে টাদে পাই অপমান। মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয় সমান । পূর্ণিমার চক্র জে না হয় তুলনা। আর কারে আনিয়া করিমু বিড়ম্বনা। তিল ফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম। রাপ গুণ থগ পক্ষীর চঞ্ব সমান॥ লজ্জার আকুল হৈয়া পক্ষী থগেখর। বিষ্ণু দেবা করে পক্ষী হৈতে সমস্বর ৷ তথাপিছ না পারিল নামা সমান হইতে। লজা পাইয়া তদবধি না আদে ভারতে। পঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঞ্জ। নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভক্ত। থঞ্জন উড়িয়া গেল মুগ বন মাঝে। চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে ॥"

ভারতচক্র ও নিধিরামের পর প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী বিভাস্থন্দর রচনা করেন। তাঁহার রচনায় সেরপে লালিত্য, মাধুর্য্য বা শব্দাড়ম্বর নাই। ভারতচক্রের বিভাস্থন্দরের তুলনায় প্রাণরামের গ্রন্থ নগণ্য। তাঁহার শব্দসম্পদ বা সেরপ কবিত্ব না থাকিলেও তিনি র্থাই আয়াস করিয়া গিরাছেন।

যে সময় দেবী চণ্ডী ও কালিকা-ভক্তগণ চণ্ডীর জাগরণ বা কালিকামঙ্গল প্রচারে উত্যোগী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে আবার কতকগুলি তান্ত্রিক শাক্ত পুরাণ ও তন্ত্র আশ্রয় করিয়া দেবীর মাহান্ত্যাস্থ্যচক মঙ্গলগ্রন্থ প্রচার করিতে অগ্রসর হইলেন।

আগমানুসারে যে সকল মঙ্গলগ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে দক্ষিণরাদীয় কায়স্থপ্রবর রামশঙ্করদেবের "অভয়ামঙ্গল" অতি বৃহৎ
গ্রন্থ। শ্লোক সংখ্যা ১০০০ এর অধিক। এই গ্রন্থে স্প্রিতন্থও
অব্যক্ত ব্রন্ধ হইতে পুরুষ প্রাকৃতি, তাহা হইতে ব্রন্ধা বিষ্ণু শিবের
উৎপত্তি,ব্রন্ধা বিষ্ণু শিবের তপস্তা, শিবমাহাত্ম্যা, দক্ষয়ক্ত, হিমালমে
গোরীর জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ, একামকাননে শিবের তপস্তা,
ধূমলোচন, শুস্ত, নিশুন্ত প্রভৃতি অস্করবধ, হরিহর সংবাদ, উৎকলমাহাত্ম্য, নীলমাধব ও ইক্রন্থার কথা, মহিষাস্থ্যর বধ, মহিষাস্থরের
দেবীর বাহনত্ব প্রভৃতি বিষয় স্বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। কবি
এইরপে আপন পরিচয় দিয়াছেন,—

শ্মাসদানিপুর কোট চাকলে হগুলি।
পরগণে ফজুরাপুর তরফ পাটুলি।
শুদ্রমূনি মহারাজা বিদিত সংসারে।
ধর্মদনিবাস করি তার অধিকারে।
শীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাড়ী শ্রেণী।
মৌদ্যালা প্রবর পঞ্চ দেব কর্ণসেনি।

 <sup>\* &</sup>quot;শকাকা বোড়শ শত বালনিধি বস্ত।
 দৈববিদ্ বিরচিত নিধিরাম শিশু ॥" ( কবিরত্বের বিদ্যাস্থলর )

শীহরিবদনস্থত তাতের মহাশয়।
রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ তাহার তনয়॥
রামকৃষ্ণদের হৃত শীরামশঙ্কর।
শীগুরু আদেশে গান ভাবি লম্বোদর॥"

রামশঙ্কর যে গুরুর আদেশে অভয়ামঙ্গল রচনা করেন, তাহার নাম পরমদেব, তিনি নদীয়ানিবাসী ও শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন—

> "কবিবর পরমদেব নদীয়া-নিবাদী। অভয়ামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাধী॥"

কবি বলিতেছেন যে, গৌতমপুত্র সতানন্দ শ্লোকে বে আগস রচনা করেন, এখানি তাহার অনুবাদ।

> শসতানন্দ গৌতমহতে বিচারি আগম গীতে শ্লোকছন্দে করিলে বাধান ৮

পরমদেব আদেশা শাহ্মর রচিল ভাষা

লাচাড়ি প্রথক্ষে কৈল গান।"
"শিবার বচনে বিষ্ণু হইয়া মুনিবর।
জানিলা পরমতত্ত্ব গোতম কুমার ॥
রচিলেন গ্রন্থ জাহা করি নিবেদন।
নিবেদনে অবধান করো সর্বজন॥"

কিন্ত এই আগম শিবপ্রোক্ত এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণেও ইহার আভাস আছে, এ কথা লিখিতে কবি বিশ্বত হন নাই।

> "আগমের তত্ত্বকথা শিবের বচন। স্থনি মূলি মতানন্দ করে নিবেদন।" "আগমে ইহার মূল, মার্কণ্ডপুরাণে স্থল, ভারতী রচিলা শ্লোকছন্দে।"

মার্কণ্ডের-পুরাণেরও তিনি ঠিক অন্নবর্ত্তী হন নাই, এ কথারও তিনি আভাস দিয়াছেন। যথা—

"আদি কলে বহু যুদ্ধ করিলে জগার। আন্তাদশ ভুজা হইয়া করিলা সংহার ॥ বিতীয় কলেতে যুদ্ধ ঘোরতর কাজে। তাহাতে করিলে রক্ষা বড়দশ ভুজে॥ শেষ কলে করি বধ হৈয়া দশভুজা। বিজ্ঞগতে আনিলেক অন্বিকার পূজা। দ্ধানার এই কথা আছ্এ পূরাণে। আগগের মত এই ফন সর্বজনে॥"

কালিকা বা অভয়মঙ্গলের খ্রায় কএক জন কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অবলম্বন করিয়া "কালিকাবিলাস," "হুর্গামঙ্গল" "হুর্গাবিজয়" প্রভৃতি নাম দিয়া কএকথানি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, দেই সকল গ্রন্থের মধ্যে কালিদাসের কালিকাবিলাস, দ্বিজ কমললোচনের চণ্ডিকা-বিজয়, রপনারায়ণ ঘোষ ও অদ্বকবি ভবানীপ্রসাদের হুর্গামঙ্গল, এবং ব্রজলালের হুর্গাবিজয় বা চণ্ডী-মঙ্গল উল্লেখযোগ্য। কালিকাবিলাসে কালিদাস স্থললিত ভাষায় মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ প্রায় ২৫০ বর্ষ পূর্বের আপনার ছর্গামঙ্গল সম্পূর্ণ করেন। এই কবি জন্মান্ধ ছিলেন, অথচ তিনি কিরপে গ্রন্থরচনা করিলেন ? আত্ম-পরিচয়ে কবি সে কথা এইরূপ বলিয়াছেন—

> "নিবাস কাঁটালিয়া প্রাম বৈদা কলজাত ছুৰ্গাৰ মঙ্গল খোলে ভবানীপ্ৰসাদ 🛊 জন্মকাল হৈতে কালী করিলা সু:খিত। চক্ষহীন করি বিধি করিলা লিখিত। মনে দড়াইয়াছি আমি কালীর চরণ। দাঁডাইতে আমার নাহিক কোন জন ॥ জ্ঞাতিভ্রাতা আমার আছে নাম কাশীনাথ। তাহার তনয় তুই কি কহিব সংবাদ ॥ জ্ঞাতি ভাই করি তেঁহ করেন আপ্যিত। তাহার তনয় গুণ কহিতে অন্তত ॥ কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভূষন বিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদায় পীডিত ॥ বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ। পিতা পিতামত নাম করিলা নিকেশ। দীর্ঘ টানে সদা ভেঁহ থাকেন মগন। জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক মরণ। তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা। খড়া প্রতি করে তেঁহ সদায় বৈরতা 🛭 এছি ছঃথে কালী মোরে রাখিলা সদায়। তোমার চরণ বিনে না দেখি উপায়॥ তুষ্ট হাত হইতে কালী কর অব্যাহতি। ত্রমি না তরাইলে মোর হবে অধোগতি । মনে ভাবি তোমার পদ করিয়াছি সার। এ ছথ্টের হাত হৈতে করহ উদ্ধার ।"

হুর্গামঙ্গলের অপর স্থানেও অন্ধকবি এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

> ''কাঁটোলিয়া আমে কর বংশেতে উৎপণ্ডি। নরনকৃষ্ণ নামে রার তাহার সস্ততি। জন্ম অন্ধ বিধাতা যে করিলা আমারে। অক্ষর পরিচয় নাহি লিখিবার তরে॥"

ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ও নিরক্ষর হইলেও তিনি দৈববলে ষে কবিত্বশক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সামান্ত নহে। তাঁহার রচনায় বেশ প্রসাদগুণ আছে। স্থানে স্থানে সপ্তশতী চণ্ডীর অনুবাদে তিনি বেশ ক্তিত্বের পরিচয় দিয়াছেন—

"জেহি দেবা ব্জিরণে সর্বভূতে থাকে। নমস্বার নমস্বার নমস্বার তাঁকে। লেহি দেবী লক্ষারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার ঠাকে॥
লেহি দেবী কুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে।
নমস্কার নমস্কার নমস্কার ঠাকে॥" ইত্যাদি।

ভ্রানীপ্রসাদের সমকালেই আর একজন কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদে স্থতীক্ষ প্রতিভা ও রচনার ক্বতিত্বের পরিচয় দিয়া অন্ধকবিকে বহুদুরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন, এই কবির নাম ক্সপনারায়ণ বোষ। এই কবির জীবনীও কোতৃহলজনক। বঙ্গজ কায়ন্তদিগের বংশাবলিকারিকা হইতে জানা যায় যে. **मिक्किनता हो । उन्हें क दिश्य के दिश्** পুরুষে কার্ণ্যবোষ নামে একজন প্রধান কুলীন জন্মগ্রহণ করেন। এই কার্ণ্যঘোষের বংশে কুলীনপ্রবর কামদেব ঘোষের জন্ম। যশোহরে সমাজপ্রতিষ্ঠা-কালে রাজা বিক্রমাদিতা কাম-দেবকে চন্দ্রদীপ হইতে যশোহরে আনাইয়া বাস করাইয়াছিলেন। বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের অভ্যদয়ে কামদেবের পৌত্র রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। মানসিংহের সহিত প্রতাপাদিত্যের যে যোরতর যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে খোষ প্রবর জীবন উৎসর্গ করেন। তৎপরে যশোহর মুদলমান অধিকারভুক্ত হইলে তাঁহার পুত্র বাণীনাথ ও জগনাথ চুই ভ্রাতার রাজবিপ্লবে ভীত হইয়া যশোর হইতে পলাইয়া বাজুদেশে ( ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত ) আমডালা গ্রামে উপস্থিত হন। তথায় জমিদার-ক্যা বিবাহ করিতে অস্বীকার করায় আমডালার করবংশীয় জমিদারের হাতে বাণীনাথ নিহত হন। জগন্নাথ আমডালা হইতে ( টাঙ্গাইলের অন্তর্গত ) বাকলা গ্রামে পলাইয়া আসেন। বাকলার জমিদার যাদবেক্ত রায় জগরাথের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সহিত এক কন্সার বিবাহ এবং যৌতুক স্বরূপ বাকলা-দিগর ২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কিন্তু কুলাভিমানী জগন্নাথ এত প্রচুর সম্পত্তি পাইয়াও বাকলার থাকিলেন না। তিনি আদাজান গ্রামে হরা বৈরাগীর আথড়ায় আসিয়া রহিলেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও যাদবেক্ত রায় তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। অবশেষে তিনি জগনাথকে আদাজানের কিয়দংশ বিষয় দান করেন। ইহার বংশধরগণ আজও আদাজানে রূপনারায়ণ ঘোষ। বাস করিতেছেন।

রূপনারায়ণ সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ও আতাশক্তির উপাসক ছিলেন। তিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বন করিয়া আপনার এন্থ রচনায় প্রেবৃত্ত হইলেও তিনি ঠিক আক্ষরিক অন্থবাদ করেন নাই। অনেক স্থানে তিনি কালিদাসাদি মহাক্বিগণের ক্বিতারত্ন ও ভাবরাজি আহরণ করিয়া অতি নিপুণতার সহিত স্থললিত ভাষায় তাহা নিজ গ্রন্থ মধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। মহাক্রি কালি-দাস রঘুবংশের প্রারম্ভে যেরূপ বিনয়ের পরিচয় দিয়াছেন, কায়স্থ-ক্রি রূপনারায়ণ ঠিক তাহারই এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"দেবীর মাহাক্স স্থানি চপল হানর।
পারিবা না পারি কিছু বলিব নিশ্চয় ॥
শুণের গরিমা তার কে পারে বর্ণিতে।
দুশুর নাগর চাহে উড়্পে তরিতে॥
প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ।
হাতে পাইতে ইচ্ছা করএ বামন॥
পারম্ভ ভারনা এক মনে ধরিতেছে।
বন্ধা বিদ্ধা মণিতে স্ত্রের গতি আছে॥
এই সব দৃষ্ট কথা মনেতে ভাবিয়া।
চতীর বৃত্যান্ত কহি স্থন মন দিয়া॥"

কবি নিজ তুর্গামঙ্গলে অনেক স্থানে নৃতন ভাব ও অভিনব কবিতানৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। যথা—

"শোভিত সিন্দুর বিন্দু, চন্দন তিলক ইন্দু,
উদ্ধাল কজন মেঘ ভালে ভাল নোহিনী।
ললিত ত্রিবলী জানি, মনে এহি অনুমানি,
ভঞ্জনের ভীতি হেতু কটি-তটে আঁটুনি॥
উচ্চ কুচ অতি চাঞ্চ, জিভিল স্থমেরু মেরু,
হাররূপে নোহি গলে রঙ্গে বাসকারিণী।

কবি বিবিধ বিচিত্র রাগ রাগিণী ও বিবিধ স্থললিত ছন্দ বিস্থাসের দ্বারা—তাঁহার এই চণ্ডীর কথা সকলের স্বৃত্য, শ্রবণ-বিনোদ ও সহজবোধ্য করিয়াছেন। তবে মধ্যে মধ্যে অতি-শয়োক্তি দ্বারা র্থা আড়ম্বরেরও পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্বতীত আরও কয়েক জন কবি মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ভাব লইয়া আভাশক্তির মাহাদ্ম্য গান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থে সেরপ কবিত্ব বা ভাবমাধুর্য্য না থাকার পরিচয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

ব্রজনালের চণ্ডীমঙ্গন থানিও মার্কণ্ডের চণ্ডীর একথানি অমুবাদ। তাঁহার ভাষায় অনেকটা প্রাচীনত্ব রক্ষিত হই-য়াছে; যথা—

"ত্রিলোকের প্রাণধারক তাহা হইতে। শাকস্করী নাম থ্যাতি হইব জগতে। তথাত বধিব ছুগা নামাথ্য অস্তর। পুনর্ব্বার ভীমরূপো হইবা সত্বর। হিমাচলে রাক্ষস সকল সংহারিবা। মুনিগণ ত্রাণহেতু অবভার পাইবা। তবে আক্ষা মুনি সভে নম্রমূর্ত্তি মানে। স্তবিবেন্ত ভক্তিভাবে আক্ষা বিদ্যমানে। ভামাদেবী ইতি খ্যাতি আ্ষার হইব। জ্বনে অরণ নামে অস্তর জ্মিব॥" ইত্যাদি।

কোন্ সময়ে ব্রজনাল চণ্ডীর অন্থবাদ প্রকাশ করেন, তাহা জানা যায় নাই। তাঁহার ভাষা ধরিলে তাঁহার গ্রন্থ ভবানী প্রসাদ ও রূপনারায়ণের ত্র্গামঙ্গল হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে।

কবি রূপনারায়ণের পর কবি কমললোচন চণ্ডিকা-বিজয় বা কালীযুদ্ধ গ্রন্থ লিথিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়া-ছেন। এই গ্রন্থ থানি অতি বৃহৎ, ১৪৬ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থ মঞ্চা কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"বোড়াঘাট সরকার, আদ্মুয়া পরগণা তার,
দিল্লীখর-স্থতের জাইগীর।
চতুদ্ধারী মুদলমান, পুরাণের নাহি মান,
বৈদে বিজ ঘর্ষটের তার॥
চরকা বাড়ীতে ঘর, যছনাথ বংশধর,
নাম শীক্ষললোচন।
অধিকা কুপার লেশে, চণ্ডিকা-বিজয় ভাষে,
শিরে ধরি শীকাথচরণ॥"

উদ্ধৃত শ্লোকে যে আৰুয়া পরগণা ও বর্ঘটের উল্লেখ আছে, উহা বর্ত্তমান রংপুর জেলার মিঠাপুর থানার অন্তর্গত, ঘর্ঘট এক্ষণে ঘাঘট নদী নামে প্রসিদ্ধ। দিল্লীখর-স্থতের জায়গীর দেখিয়া মনে হয় কবি দিল্লীখর শাহজাহানের পুত্র শাহস্তজার সমসাময়িক ছিলেন। শাহস্কা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খুষ্ঠাক পর্যান্ত বাঙ্গালার স্থবেদারী করেন, এরূপস্থলে কবিকে আমরা আড়াই শত বৎসরের পূর্ব্ববত্তী বলিয়া মনে করিতে পারি। দিজ কমললোচনের রচনা অনেক স্থানে স্থলনিত ও ভাবো-দ্দীপক। তবে কবি রূপনারায়ণের রচনার মত তাঁহার গ্রন্থে ভাষার ওজস্বিতা ও মাধুর্য্য নাই। রূপনারায়ণ যেরূপ বিবিধ রাগ রাগিণী আশ্রয় করিয়াছেন, কমললোচনের গ্রন্থে সেরপ নাই, কেবল ওড-বসন্ত রাগ, গীত কর্ণাটরাগ, গীত নাচারী এই কয়েকটী রাগ এবং পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দ মাত্র দেখা যায়। তবে কমললোচনের গ্রন্থে সে সময়ের ব্যবহৃত অলঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্র, বাত্ত যন্ত্র, শিল্পদ্রব্যু, খাত সামগ্রা ও পূজা সামগ্রার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নিজে শাক্ত হইলেও অনেক স্থানে তিনি বৈষ্ণব ক্রিগণের অনুসরণ ক্রিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ধুয়ায় বৈষ্ণব কবিগণের অনুকরণ স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে, যথা---

"মর্শ্ম কথা শুন পো সজনি।
শুমা বঁধু পড়ে মনে দিবস রজনী॥"
''গুমের ওরূপ মাধুরী।
জামি কেন পাসরিতে নারি॥"

ক্রমল-লোচনের চণ্ডিকা-বিজয়ে যহুনাথের ভণিতাও মাঝে

মাঝে পাওরা যার। কবির আত্ম-পরিচয়ে তাঁহার পিতার নাম যহুনাথ পাইরাছি। চণ্ডিকা-বিজয়ের মধ্যে—

"রক্ত বাজ বধ হৈতে বিরচিল মতুনাথে, সহস্র গড়ে বন্দিব ভগবতী"।

ইত্যাদি উক্তি হইতেও মনে হর, যতুনাথই প্রথমে চণ্ডিকাবিজয় রচনা করেন, তৎপরে তাঁহার পুত্র কমললোচন তাহাই
পরিবর্দ্ধিত করিয়া থাকিবেন। পদরচনায় কমলগোচন অপেক্ষা
যতুনাথই ক্বতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার একটা স্থলর পদ
উদ্ধৃত হইল,—

"আজি কি পেথমু সম্মিলিত হরগোরী।
সফল ভজরে নয়ন-যুগল মেরি॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁছ।
কাঁছ পর লম্বিত বিনোদ জরাঁউ॥
পারিজাতমালা গলে গিরিবালা।
গিরিগতে দোলিত লোহিতাক্ষ মালা॥
মলরজ পক্ষ প্রলেপ অঞ্চ ঢারা।
চিতা ধূলিভূষণ ত্রিজগত গুরু॥
লোহি লোহিতাম্বর অরণ জিনি সোহা।
বাঘাম্বর কাঁছ দলজ দল মোঁহা।
হরগোরী নিরথে গোরীসারং লোকাই।
যছনাথ উভর চরণ বলি জাই॥"

উপরোক্ত শাক্ত কবিগণ ব্যতীত মহাভাগবতপুরাণোক্ত শ্রীরামচন্দ্রের হুর্গোৎসব অবলম্বন করিয়াও বহু কবি হুর্গামাহাম্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কবি দীনদমালের হুর্গাভক্তি-চিস্তামণি ও রামপ্রসাদের হুর্গাপঞ্চরাত্র এই হুথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বিদ্যা গ্রহণ করিতে পারি। কবি দীনদমাল প্রসিদ্ধ কারস্থ-কবি হুর্গামঙ্গল-রচয়িতা কবি রূপনারায়ণের পুত্র, তিনিও পিতার ন্থায়, শ্রীনাথের নাম বারংবার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মহাভাগবত সার, তত্বকথা স্থবিস্তার,
পরম পবিত্র স্থধশ্রেণী।
শীনাথচরণ আশে, দরাল সরস ভাষে,
গায় ছুর্সাভক্তিচিস্তামনি॥"
"পিতা রূপনারায়ণ মাতা যে তারিণী।
বিরচে দ্যাল ছুর্গাভক্তি-চিস্তামনি॥"

দীনদয়ালের রচনা সরস ও সরল হইলেও তাঁহার রচনা রপনারায়ণ ঘোষের রচনার নিকট অতি হীন বলিয়া গণ্য হইবে, তাঁহার পিতৃদেবের ভাায় তাঁহার রচনায় সেরপ ওজস্বিতা, লালিত্য বা সেরপ কবিত্ব নাই। তাঁহার বহু পরে জগৎরাম রায়ের পুত্র রামপ্রসাদ ১৬৭৭ শকের নিকটবর্তী সময়ে হুর্গাপঞ্চরাত্র রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন, রামপ্রসাদের পিতা জগৎরাম রায়ই হুর্গাপঞ্চরাত্র-রচয়িতা, জগৎরাম রায় রামা-

মণের রচয়িতা হইলেও তাঁহার রামায়ণের শেষ অংশ লঙ্কা-কাণ্ড হইতে তৎপুত্র রামপ্রসাদই রচনা করেন। কবি রাম-প্রসাদ তাঁহার লঙ্কাকাণ্ড ও তুর্গাপঞ্চরাত্রের মধ্যে একথা নিজেই লখিয়াছেন—

"পিতার আদেশে লক্ষাকাণ্ড বিবরণ।
বথা মোর জ্ঞান তথা করিত্ব রচন ॥
পিতা জগৎরাম গদে অসংখ্য প্রণাম।
বাঁর উপদেশে পূর্ণ হইল মনস্কাম॥" ( नক্ষাকাণ্ড )
"আজ্ঞা পেয়ে হর্ষ হ'রে কৈত্ব অক্সাকার।
মূষিক মন্তকে লৈল মন্দারের ভার॥
বামন বাসনা যেন বিধু ধরিবারে।
পক্ষ্ লভিববারে চায় স্থেমক শিখরে॥" ( ভুর্পাপঞ্চরাত্র )

কেহ কেহ লিথিয়াছেন, জগৎরাম রায় ১৬৯২ শকে তুর্গা-পঞ্চরাত্র ও ১৭১২ শকে রামায়ণ রচনা করেন। শক্তি আমরা পূর্কেই বলিয়াছি যে, 'তুর্গাপঞ্চরাত্র' জগৎরামের রচনা নহে। রামপ্রসাদ লঙ্কাকাণ্ডে লিথিয়াছেন যে পিতার আদেশে 'মুনিমন্দ-রসচক্রে' অর্থাৎ ১৬৭৭ শকে (১৭৫৫ খুষ্টান্দে) ঐ গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করেন †। ইহার কিছুপরে তাঁহার তুর্গাপঞ্চরাত্র রচিত হয়।

রামপ্রসাদের ভাষা মার্জিত, লালিত্যপূর্ণ ও কবিত্বময়। নানা রাগ রাগিণী ও ছন্দোবন্ধে তাঁহার ছর্গাপঞ্চরাত্র বিরচিত। রামচন্দ্র হারা কবি এইরূপ ছুর্গার ধ্যান প্রকাশ করিয়াছেন—

> ''লটাজট শিরে শোভা, মণির মুক্টপ্রভা, তাহে কিবা মাল্যদাম সাজে। ভালে ভাল অৰ্ধ ইন্দু, শোভিত সিন্দুর বিন্দু, অলকা ঝলকে ভুরু মাঝে॥ মুখ পূর্ণশশধরে, মদন মান্দ হরে, বিস্বাধরে অমৃত সঞ্জে। সুচারু দশন ভাতি, যেমতি মুকুতা পাঁতি, মুতু হাসে হর মন হরে । অতসী পুষ্পের বর্ণ, আভা কিবা জিতম্বৰ্ণ, ত্রিশ্লাদি অস্ত্র দশভুজে। টাড শন্তা কন্ধণাদি, শোভে ভুজে নানাবিধি, বনমালা শোভে হৃদিমাঝে ॥

\* শীবুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ২র সংস্করণ 'ঞ' পৃঠা।

+ "মুনিমন্দরসচন্দ্র শক পরিমাণে।

মাধব মাসেতে কৃষ্ণা ত্রোদশী দিনে॥

ঘাদশ দিবসে কাব্য হইল সমাপন।

জয় সীতারাম ধ্বনি করে ত্রিভুবন।"

( রামপ্রাদের ল্কাকাণ্ড )

কমল কলিকাৰর, ় পীনোন্নত প্রোধ্র,
কেশরী জিনিয়া মধ্যদেশ।

জিতরস্থা তরু উরু, নিতস্থ ললিত চারু,
ফুলর সংবৃত নীল্যাস।" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের পরে রাজা পৃথীচন্দ্র গোরীমঙ্গল এবং তাহার পর ছিন্ধ রামচন্দ্র হুর্গা-মঙ্গল রচনা করেন। পূর্ববিত্তী কবিগণ যেরূপ কোন প্রাচীন পূরাণ বা তন্ত্র অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গীতকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, রাজা পৃথীচন্দ্র সেরূপ কোন নির্দিষ্ট আদর্শের অনুসরণ করেন নাই।

গোরীমঙ্গল অতি বুহৎ গ্রন্থ, সমগ্র গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে এবং ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড, ২র অবস্তীখণ্ড, ৩র যুদ্ধথণ্ড, ৪র্থ নীতিথণ্ড ও ৫ম স্বর্গথণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণের পর দেবদেবীর বন্দনা, স্মষ্টিবর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, হরগৌরীর কলহ, নারদ কর্তৃক রুঞ্চলীলা, গৌরীর পিত্রালয়ে যাত্রাপ্রসঙ্গে ছর্গোংসবপদ্ধতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এইখণ্ড সংস্কৃত পুরাণাদির অমুকরণে বিরচিত। ২য় খণ্ডে অবস্তীনগরের অধিপতি শালবানের উপাখ্যান, উত্তর দেশ হইতে রাজা মদ্রদেনের আগমন এবং শালবানের রাজ্যহরণ, পত্নীর সহিত শালবানের বনগমন, রাণীর গর্ভধারণ, বনে শাল-বানের মৃত্যু, গর্গমূনি কর্তৃক রাণীর সাস্থনা, এই সাস্থনা প্রসঙ্গে নামায়ণ ও মহাভারত-কথা বর্ণনা। ৩য় খণ্ডে শালিবাহনের পুত্র জীমূতবাহনের জন্ম, গর্গের নিকট জীমূতবাহনের শিক্ষা ও তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ, রাজপুত্রের তীর্থভ্রমণ কল্পে তারাপুর নামক তীর্থে ভগবতীর দর্শন ও ভগবতী কর্ত্তক বরপ্রদান, তৎপরে ভারতবর্ষীয় নুপতিগণের সাহায্যে জীমূতবাহন কর্তৃক মদ্রসেনের পরাজয় ও তাঁহার পিতরাজ্য উদ্ধারপ্রসঙ্গ। এই খণ্ডে তান্ত্রিক দীক্ষা প্রদক্ষে তান্ত্রিক ধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং অপর সকল তীর্থ অপেক্ষা বৈখনাথ, বক্রেশ্বর ও তারাপুর \* প্রভৃতি প্রাদে-শিক তীর্থস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ নীতিথ**ণ্ডে** মদুসেনের অধর্মাচার ও প্রজাপীডনের সঙ্গে গোহত্যা প্রভৃতি যে সকল কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সকল নিবারণ, জীমত-বাহন কর্ত্তক ধর্মারাজ্যস্থাপন ও সন্নীতিপ্রতিষ্ঠা, জীমৃতবাহনের বিবাহ ও তাঁহার গার্হস্থ্য স্থেশস্থোগ। ৫ম স্বর্গথণ্ডে বার্দ্ধক্যে জীমতবাহনের বানপ্রস্থ আশ্রয়, গর্গমুনির নিকট উপদেশ লাভ, অবশেষে ভগবতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাসবাসবর্ণনা প্রসক্তে গ্রন্থসমাপ্তি।

তারাপুর গ্রামে রামপুর-হাটের নিকটবন্তী, এথানে তারাদেবীর মন্দির
 আছে। তাহা সিল্পীঠ বলিয়া গণ্য।

বাজা পৃথীচক্র এইরপে আত্মপরিচয় দিয়াছেন →

"গৌড় দেশ মধ্যে বান গঙ্কার দক্ষিণে।

কান্তকুজ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে।

পিতৃ পূর্বে স্থান নদী সরষ্ উত্তরে।

এ দেশে পৈতৃক বাদ আমাড়ি নগরে।

বিখ্যাত ভূবনে নাম পাকুরে আলয়।

ভবন পৃথীচক্র বৈদ্যনাথের ভনয়॥"

এই পরিচর হইতে জানা যায় যে, পৃথীচন্তের পিডার নাম বৈশ্বনাথ ত্রিবেদী, তিনি পাকুড়ের রাজা ছিলেন। পাকুড়ে এখন ইপ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে লুপলাইনের প্রেসন হইয়াছে। এই স্থান আমাড়ি পরগণার অন্তর্গত। পাকুড়ের বর্তমান রাজা পৃথীচন্তের দৌহিত্র-বংশ।

রাজকবির গৌরীমঙ্গল ১৭২৮ শকে বা ১২১৩ সনে রচিত হয়, স্মৃতরাং গ্রন্থখানি একশত বর্ষের প্রাচীন। ইংরাজ আমলে এই গ্রন্থ রচিত হইলেও ইহাতে ইংরাজ প্রভাবের কিছু মাত্র চিহ্ন নাই। কবি তাঁহার সমকালীন প্রাদেশিক হিন্দু সামস্তরাজগণের এইরূপ নামোল্লেশ করিয়াছেন—

"চন্দেলে চয়েনসিংহ মহাসেনাপতি।
সহস্র সন্দার সঙ্গে অযুত পদাতি॥
বয়েসে বজারসিংহ বড় বলবস্ত।
যোজনেক জুড়ি থাকে যাহার সামস্ত॥
চোহানে চতুরসিংহ বড় বল ধরে।
যাহার সামস্ত অন্ত না হইতে পারে॥
পেঁবারের পর্ববতসিংহ যেন বমদূত।
যার সঙ্গে অসংখ্য থাকয়ে রজপুত॥
কছোয়া কুলের কর্তা কিষণ ভূপতি।
যার সঙ্গে রঙ্গে ক্ষত্রি যুঝে দিবারাতি॥" ইত্যাদি

শক্তিতত্ব প্রচারই এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। এরপ প্রন্থে কাব্যরদের তেমন উচ্ছ্বাদের আশা করা যায় না বটে, কিন্তু এই গৌরীমঙ্গল কবিত্বে ও লালিত্যে সামান্ত বলিয়া গণ্য হইবে না। এই গ্রন্থে আমরা কতকগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ পাই, বঙ্গদাহিত্যের ইতিহাসে সে গুলি স্থান পাইবার যোগ্য মনে করিয়া রাজকবির উক্তি উদ্ধৃত করিলাম—

"সভাষুগে বেদ অর্থ জানি মুদিগণ।
দেই মত চালাইল সংসারের জন ॥
ত্রেতাযুগে বেদ অর্থ জানিতে নারিল।
তে কারণে মুনিগণে পুরাণ করিল॥
অনেক পুরাণ উপপুরাণ হইল।
ছাপরে মনুষাগণে ধারণে নারিল॥
স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল।
কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল॥

মনে ভাষা আশা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতিভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্মাণ ॥ বৈন্তক করিয়া ভাষা শিখে বৈদাগণে। জোতিষ করিয়া ভাষা শিথে সর্বজনে। বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ ক্রত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্ৰকাশ ॥ মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিক্ষণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন ॥ ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান। চৈত্তখনসল কৈল বৈক্ষৰ বিজ্ঞান । বৈঞ্চবের শাস্ত্রভাষা অনেক হইল। অনুদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল। মেঘঘটা যেন ছটা তডিতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তি**লতা**॥ অষ্টাদশপর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূৰ্বে ভারত প্রকাশ। চোর চক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি পয়ার রচিল। দ্বিজ রযুদেব চণ্ডীপাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোরকবি ভাষায় হইল॥ গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কীরিট-মঙ্গল আদি হইল সকল। এ সকল গ্রন্থ দেখি সম আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষার রচিল ॥"

রাজা পৃথীচন্দের পর এক ব্যক্তি ছর্গামঙ্গল ও গৌরীবিলাস লিথিয়া প্রদিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম রামচক্র মুখোপাধ্যায়। তাঁহার কাব্যে তিনি "দিজ রামচক্র" বলিয়াই পরিচিত। কবি ভুগামঙ্গলে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেম—

গরিটি সমাজে গোপাল মুখুটী বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র রামধন। এই রামধনের তিন পুত্র, ক্রমধ্যে রামচক্রই জ্যেষ্ঠ। গঙ্গার পূর্বভাগে মেদনমল্লের অন্তর্গত হরিনাভিগ্রামে মাতামহ বিনোদরামের আশ্রুরে কবি বাস করিতেন। কবির 'মালতী-মাধব' হইতে জানিতে পারি যে, মহারাজ নবরুষ্ণ দেব বাহাছরের পোত্র ও রাজা রাজক্রফের পুত্র রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাছরের আদেশে তিনি ভাষায় 'মালতীমাধব' কাব্য রচনা করেন। ১৮০৪ খুষ্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাছরের জন্ম। রামচক্র মালতীমাধবে "নবীন প্রবীণ যিনি সর্ব্ব গুণধাম" ইত্যাদি বর্ণনা ছারা কালীকৃষ্ণের যুবা বয়সেরই পরিচয় দিতেছেন। এরূপ স্থলে ১৮২৪-২৫ খুষ্টাব্দে মালতীমাধবের রচনাকাল ধরিতে পারি। তাহার পূর্ব্বেই হুর্গামদল রচিত হয়। কারণ হুর্গান্দল কবি নিজ বাদস্থান ও পরিচয় ব্যতীত অপর কোন পরিচয় দেন নাই। অর্থাভাবেই হয়ত কবিকে অধিক বয়সে শোভাবাজার রাজবাদীতে আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

কবির ছর্গামঙ্গল গ্রন্থথানি এক সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বেই
সমাদৃত হইয়াছিল; চট্টগ্রামে এই গ্রন্থ "নলদময়ন্তী" নামে খ্যাত।
বাস্তবিক নলদময়ন্তীর উপাখ্যানই সবিস্তার এই গ্রন্থে বির্ত
ইইয়াছে। নায়ক-নায়িকা-সংক্রান্ত ঘটনাবলির মধ্যে কবি ছর্গাপূজা ও ছর্গানবমীব্রতের বর্ণনা করিয়াছেন, সেইজন্ম কবি নিজ
গ্রন্থের "ছর্গামঙ্গল" নামকরণ করিয়াছেন।

কবির আদর্শ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত। হুর্গামঙ্গলের বহুস্থান নৈষধের অন্তবাদ বলিলেই চলে। কিন্তু তাঁহার রচনা এতই সরল ও এতই স্বাভাবিক যে, তাহা সহসা অন্তবাদ বলিয়াই মনে হয় না। তাঁহার বর্ণনা মধুর ও উজ্জ্বল। উহার নমুনা দিতেছি—

"একদিন স্থী সঙ্গে, দমগন্তী মনরক্ষে, পুষ্পাবনে করিল প্রবেশ।

স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গল্পে অলিকুল, গ্রুমহ গমন বিশেষ ॥

পাতিয়া অঞ্চল পাঁতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি, কেহ দিল খোঁপায় চম্পক।

বকুল কুম্মে মালা, গাঁথে হার কোন বালা, কোন স্থী তুলিল অশোক ॥

কোন স্থী গিয়া তুলে, মিলকা মালতী ফুলে, হার গাঁথি পরিল গলায়।

কোন স্থী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল, কোন স্থী স্থীরে সাজায় ॥

বন্ধ ছিল হংস সত্যে, হেন কালে গেল মর্দ্ধ্যে, উপনীত দময়ন্তী কাছে।

হংস হেরি রাজকন্তা, সঙ্গে কেহ নাহি অন্তা, ধরিতে ধাইল পাছে পাছে ॥"

মঙ্গল গ্রন্থ ব্যতীত শাক্ত উদ্দেশ্য-প্রচারার্থ বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুক্তারাম নাগের হুর্গাপুরাণ ও কালীপুরাণ, ছিজ হুর্গারামের কালিকাপুরাণ, এবং দ্বিজ রামনারায়ণের শক্তিলীলামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগা। এই সকল গ্রন্থ কবিত্বের জন্ম শ্রেষ্ঠতালাভ করিতে সমর্থ না হইলেও শাক্ত-পুরাণ ও তন্ত্বের অনেক কথা অতি সরলভাষায় সাধারণকে বুমান হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে শক্তিলীলামৃত গ্রন্থখান অতি বৃহৎ, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গ্রন্থকার এইরূপ প্রায়পরিচয় দিয়াছেন—

"শ্ৰোতির বারেক্স শ্রেণি, গাঞি থাত সঞ্জামিনী, বুনাইপাড়া হুগাম নিবাসী। হুপর্ণি হুগ্রামন্ত্রিত, পূর্ব্ব হুংশে ভাগীরথী,
গ্রাম যেন শুগু বারাণদী ।"

"শকে দপ্তদশ শত, অটাবিংশ বর্ষপত
রবিশত চতুর্দ্দশ মানে।
মীনে মেবে হুর্দ্ধগত, পুস্তক সমাপ্ত কৃত,
শুক্ত জয়া এরোদশী দিনে॥"

যাহা হউক শতবর্ষের প্রাচীন উক্ত শক্তিলীলামৃত হইতে আগ্রাশক্তির লীলামাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শাক্তসমাজের অনেক কথা জানা যাইতে পারে।

## বস্তীমঙ্গল।

ষষ্ঠাদেবী বন্ধবাদী প্রতি হিন্দু-গৃহত্তের ঘরে পৃজিত হইয়া থাকেন। এই ষষ্ঠাদেবী কে? কোন প্রাচীন স্মৃতি বা পুরাণে এই ষষ্ঠাদেবীর পরিচয় নাই। আধুনিক ব্রহ্মবৈহর্ত্তেও শাক্তপুরাণ দেবীভাগবতে এই দেবীর প্রথম উল্লেখ পাই। দেবীভাগবত ধরিলে মনসা ও মঙ্গলচণ্ডীর সহিত ষষ্ঠীও শাক্তদিগের উপান্তা। ঐ পুরাণ-মতে ইনি ব্রহ্মার মানসী কন্তা, ব্রহ্মা ইহাকে কার্ভিকেয়ের হস্তে অর্পণ করেন। মাতৃকাগণের মধ্যে ইনি যন্তা নামে বিখ্যাতা। যখন দৈত্যগণ দেবগণের অধিকার কাড়িয়া লয়, তখন ইনি সেনাপতি হইয়া দৈত্যদলন করিয়াছিলেন; তজ্জন্ত ইহার অপর নাম দেবসেনা। মর্ত্তালোকে প্রিয়বত এই ষষ্ঠার পূজা প্রচার করেন। ষষ্ঠাদেবীর পূজা করিলে অত্যুত্তম পুত্রলাত হয়। (দেবীভাগবত ৯।৪৬ আঃ)

আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে জানিতে পারি যে, খুষীয় ৮ম শতাবে গোড়ের রাজধানী পোগুরর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের স্থ্রহৎ মন্দির ছিল, সেই সময় হইতেই হিন্দু শাক্তগণের নিকট কুমারের শক্তি ষষ্ঠাদেবীর পূজা প্রচলিত থাকাই সম্ভব। বৌদ্ধাধিকার কালে এই দেবীর পূজা বিরলপ্রচার হইলেও আঁবার মুসলমান অধিকার বিস্তার কালে হিন্দু-সমাজে তান্ত্রিক শাক্তগণের পুনরভাূুুুদ্য় ঘটিলে ষ্টাদেবীও শাক্ত-পৃহস্থ-রমণীর হৃদয় অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার পূজাও বিশেষ ভাবে হিন্দু শাক্ত-সমাজে প্রচলিত হইল। ঐ সময়ে তাঁহার মহিমা প্রচারার্থ নানা লোকেই "ষষ্ঠীমঙ্গলের" গান রচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যে সকল গান প্রচলিত ছিল, চৈতন্ত-সম্প্রদায়ের বৈফবগণের প্রাধান্ত কালে তাহার অধিকাংশই বিল্পু হয়। অল্পংখ্যক যাহাও বা প্রচলিত ছিল, নিমতা-নিবাদী কায়স্থ-কবি কৃষ্ণরামের ষ্ঠামঙ্গল প্রচারিত হইলে পূর্বতন ষষ্ঠী-কবিকীর্ত্তি লোগ পাইল। ষষ্ঠার উপাসক্দিণের নিকট ক্লয়ামের ষ্ঠীমঙ্গলই বিশেষ আদৃত হইল।

"কবি কৃষ্ণরাম ভবে ষষ্ঠীর মঙ্গল।
মহীশৃষ্ঠারিপুচক্র শকসংবৎসর ॥"

অর্থাৎ ১৬০১ শকে অর্থাৎ তাঁহার রায়মঙ্গল রচিত হইবার ৭ বর্ষ পূর্ব্বে রুফ্রাম 'ষষ্ঠীমঙ্গল' রচনা করেন। তাঁহার কালিকামঙ্গলের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি। তাঁহার ষষ্ঠীমঙ্গলের রচনাও মন্দ নহে। তাঁহার মঙ্গলগানসমূহ আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, এই ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলামঙ্গল তাঁহার প্রথম রচনা। তৎপরে তিনি রায়মঙ্গল ও শেষে কালিকামঙ্গল প্রকাশ করেন। কবি ষষ্ঠীমঙ্গলে যে উপাধ্যান দিয়াছেন, তাহা দেবীভাগবত বা কোন প্রাচীন তন্ত্রান্ত্রসারী নহে। সংক্ষেপে সেই উপাধ্যানটী বলিতেছি—

একদিন ষ্ঠাদেবী মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সর্বস্থানে দরিদ্রলোকেই তাঁহার পূজা করে। কিন্তু বড়লোকেরা ত করে না।

"একে একে ভ্রমণ করিল দেশে দেশে।
দেখিল দেবীর পূজা অশেষ বিশেষে॥
দরিত্র রমনী জত জেমন শকতি।
উপবাস করি রঅ কেবল ভকতি॥" ( ষষ্ঠীমঞ্চল)

এ সময়ে দ্বাঢ়-গোড়ের মধ্যে সর্বপ্রধান স্থান সপ্তথামে শক্রজিৎ নামে এক পরাক্রাস্ত রাজা রাজত্ব করিতেন। ষষ্ঠী-দেবীর ইচ্ছা হইল, এই রাজসংসারে তাঁহার পূজা চালাইতে পারিলে দেশের সকলেই তাঁহার পূজা করিবে। এই ভাবিয়া দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে সহচরীর সঙ্গে রাণীর নিক্ট চলিলেন। রাণী কনক-আসনে বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধা ব্রাহ্মাণীকে দেখিয়া তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবী কহিলেন, বৰ্দ্ধমানে আমার ঘর, গঙ্গামান করিতে এখানে আসিয়াছি। আমার সাত বেটা, চারিক্সা, কিছুই অপ্রতুল নাই। আজ অরুণ্যন্তী। আমি আর কিছু চাই না, তোমাকে লইয়া আজ ষ্ঠীপূজা করিব, সেইজগু আসিয়াছি। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, ষ্ঠীপূজা করিলে কি হইবে, আর ষ্ঠীপূজাই বা কে করিয়াছে 🕈 त्नवी এक ट्रे विक्त शष्ट्रत्न विनित्नन, यष्टी शृक्षा कि छ। कान ना, তোমার বেটার কোন অমঙ্গল হয় নাই, তাই ষ্ঠাকে তোমার মনে পড়ে নাই। তবে ষষ্ঠীমাহাত্ম্য শোন। সদাগর সায়বেণের ত্রী ষষ্ঠাদেবীর পূজা করিয়া সাতবেটা লাভ করিয়াছিল। সে নিয়ত সাত পুত্রবধূ লইয়া ষষ্ঠীপূজা করিত। একদিন শাশুড়ী পূজার দ্রব্যাদির স্থানে ছোটবউকে পাহারা রাথিয়া যায়, ছোটবউ লোভসম্বরণ করিতে না পারিয়া সেই পূজার জিনিষ থাইয়া ফেলে। পরে কালবিড়ালে লইয়া গিয়াছে, এইরূপ শাশুড়ীকে বুঝাইয়া দেয়। কাল বিড়াল ঘণ্ঠীদেবীর বাহন। সে সময়ে ছোটবউ গর্ভবতী, যথাকালে একটী পুত্রসন্তান প্রস্ব করিল। নিশীথে প্রস্থতি নিদ্রায় অচেতন। কাল বিড়াল আসিয়া কোলের ছেলে লইয়া প্লাইল। এইরুপে প্রস্বের পর এক একটী করিয়া ছয়বেটা কাল্বিড়ালে লইয়া গেল।

লোকের গঞ্জনায় ছোটবউ আর কাহারও কাছে মুখ দেথাইতে পারিল না ৷ ঘটনাচক্রে আবার সে গর্ভবতী হইল ! এবার আর ছোটবউ ঘরে থাকিতে পারিল না, দুর বনে আসিয়া প্রসব করিল এবং অতি সাবধানে ছেলে কোলে করিয়া রহিল। কিন্তু দেবীর মায়ায় তাহার ঘুম আসিল, সেই অবকাশে কালবিড়াল কোল হইতে ছেলে লইয়া ষ্ঠাদেবীকে দিল। হঠাৎ সদাগর-বধুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, উঠিয়া দেখে কোলে ছেলে নাই। কালবিড়াল ছেলে লইয়া যাইতেছে। অভাগিনী তাহার পাছু পাছু ছুটিল,—পথে উচোট খাইয়া পড়িয়া গেল। কাঁটায় কাপড ছিঁড়িয়া থান থান হইল। শিরে করাঘাত করিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। এদিকে বিড়াল ছেলে মুথে করিয়া দেবীর কাছে পৌছিল। দেবীর দয়া হইল, বলিলেন—তোর কি দয়া নাই, একে একে তুথিনীর সাতপুত্র আনিলি ? কালবিড়াল বলিল, মা ৷ ছোটবউ তোমার পূজার জিনিস খাইয়া মিছামিছি আমার অপবাদ দিয়াছে, দেইজগুই আমি তাহার প্রতিশোধ লইয়াছি। 'সামান্ত দোষে এত কণ্ঠ দেওয়া উচিত হয় নাই' এই বলিয়া দেবী যেখানে ছোটবউ ধূলায় পড়িয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। দেবীকে দেখিয়া সাধুর রমণী তাঁহার পায়ে পড়িয়া কতই স্তবস্তুতি করিলেন; তথন লীলাময়ী কহিলেন— তোমার কত অপরাধ আর সহ্থ করিব ?

"জবে ষষ্ঠা দিন, পোড়াইয়া মীন, অন থাও চারিবারে। থেমিয়া সকল, দিমু পুত্রবর, তমুনা তুসিলা মোরে॥ জব্য জত পাও, চুরি করি থাও, বিড়ালের দোষ দিয়া।" (ষষ্ঠীমঙ্গল)

যাহা হউক, এবার দেবী তাহার অপরাধ ক্ষমা করিলেন।
সাধুবালা দেবীর কুপায় সাতপুত্র ফিরিয়া পাইল। সে সাত
পুত্র লইয়া মহানন্দে ঘরে আসিয়া মহাসমারোহে দেবীর
পূজা দিল।

শক্তজিৎ-মহিষী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর নিকট এইরূপে ষ্ঠার মাহাত্মা অবগত হইয়া সহচরীদিগের সঙ্গে যতীপূজা করিল। সেই হইতে রাজপরিবার মধ্যে ষতীপূজা প্রচলিত হইল। পূজার বারতিথি সম্বন্ধে র্ফারাম লিথিয়াছেন,—

> "রবি শনি কুজ ব্ধবার বৃহস্পতি। পৃথিবীতে পুজিবে জতেক পুত্রবতী ॥ না মানিয়ে ইহা যদি অন্ত মত করে। দেবজায়া নহে কেন তভু পুত্র মরে॥"

কবি রুঞ্রামের ষ্ঠীমঙ্গল হইতে জানিতে পারি যে, যে সময়ে সপ্তগ্রাম মহাসমৃদ্ধিশালী ছিল, সেই সময়ে এখানে ষ্ঠীর পূজা প্রচলিত হয়। সপ্তগ্রামের পরিচয় শুরুন—

"রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঞ্চ কপাল। গয়। পৈইরাগ কাণী নিষধ নেপাল। একে একে জ্রমণ করিলাম দেশ দেশ।
দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ ।
সপ্তপ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল।
চালে চালে বৈদে লোক ভাগীরথীর কুল।
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান লোক।
অকাল মরণ নাই নাহি হুঃখ শোক।
শক্তজিৎ রাজার নাম ভার অধিকারে।
বেভারে এ জ্ঞত গুণ কে কহিতে গারে।
"

কৃষ্ণরাম ব্যতীত কবিচন্দ্র, গুণরাজ প্রভৃতি রচিত কএকথানি জুদ্র ষষ্ঠীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে।

শাক্তসমাজে শৈবশক্তির সঙ্গে বৈষ্ণবী শক্তির পূজাও বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইয়াছিল। গোড়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মাবলম্বী গুপ্তরাজগণের মুদ্রায় আমরা গজনন্দ্রীর চিত্র দেখিয়াছি। তাহা হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, গজলন্ধীর পূজা অতি প্রাচীন। মঙ্গলচণ্ডীর পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত হইলে গজলন্মী মঙ্গলচ্ঞীর সহিত মিশিয়া কমলে-কামিনীরূপে প্রকাশিত হইলেন। অতঃপর বৈফ্যবপ্রভাব বিস্তারের সহিত কমলা বৈষ্ণবী শক্তি বলিয়া পরিচিত্ত হইলেন। অলপিন মধ্যেই বৈদিক 'শ্রী' ও পৌরাণিক 'লক্ষ্মী' কমলার সহিত অভিন্ন হইয়া গেলেন। শাক্ত-সমাজে কমলার পূজা বিশেষ প্রচলিত হইয়াছিল। ধন-ধান্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোথাও সেই প্রাকৃতিক মূর্তিতে, কোথাও বা পেচকবাহিনী চতুতু জা মূর্ত্তিতে পূজিত হইতে লাগিলেন। অপরাপর শক্তিপূজায় যেরূপ গান হইত, লক্ষীপূজাতেও সেরূপ লক্ষীবস্ত লোকেরা "লহ্মীমঙ্গল" গান দিতে আরম্ভ করিলেন। অধিকাংশ স্থলে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনই লক্ষ্মীর জাগরণ গীত হইত।

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীচরিত্র।

বহু কবি কমলার মাহাত্ম্য প্রচার উদ্দেশে কমলামঙ্গল বা লক্ষী-চরিত্র লিথিয়া গিয়াছেন,এই সকল কবির মধ্যে গুণরাজ্ঞ্খান শিবা-নন্দ কর, মাধবাচার্য্য, ভরতপণ্ডিত, পরশুরাম, দ্বিজ অভিরাম, জগমোহন মিত্র, রণজিৎরাম দাস প্রভৃতির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

উক্ত কবিগণের মধ্যে 'গুণরাজখান' উপাধিধারী শিবানন্দ কর রচিত লক্ষ্মীচরিত্রই সর্ব্ব প্রোচীন। এই গ্রন্থের আড়াই শত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, স্কতরাং মূলগ্রন্থ তাহার পূর্ব্ববর্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিবানন্দ কর আপনাকে 'বৈশু' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। \* তাঁহার বৃহৎ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।

"শুণরাজখানে কহে হরিপদে মতি।
 কমলার পাদপদ্মে অসংখ্য প্রণতি॥
 লক্ষীর চরিত্র স্থনে জে তারে দেন বর।
 পাচালী প্রবন্ধে রচিলেন বৈশ্য শিবানন্দ কর॥"

উক্ত গ্রন্থের শেষাংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই অংশে কিরপ আচরণ করিলে লক্ষ্মীনের সন্তুষ্ট হন, কিরপে পুরুষ ও কিরপ রমণীর ঘর লক্ষ্মীর প্রিয়, এবং কোন্ কোন্ পুরুষ ও রমণীর ঘরে দেবী থাকিতে চান না, তাহা কবি শিবানন্দ অতি সরল ভাষায় প্রাকাশ করিয়াছেন। ভাঁহার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি—

> "এতেক স্থনিআ তবে লক্ষ্মীদেবী হাসে। আমার চরিত্রকথা সুন স্বধীকেশে । চিন্তাযুক্ত হএ জেবা সর্বাথা থাকিছ। পাএ পাএ ঘদে জেবা উচ্ছিষ্ট চাচিব। বাসী ফুল পরে জেখা নিদ্রা জাএ উষাতে। জগন আসনে বসি জেবা থাএ পাতে। মা সত্যায়ে জেবা করে অনানর। পুন পুন বলি আমি ছাডি সেই নর ॥\*\* অভক্ষা ভক্ষণ করে ধরএ জবন। বিবস্ত হইয়া জেখা করএ শয়ন । এমন লক্ষণ জার দেখি সর্বক্ষণ। তাহাকে তেজিয়া থাকি স্থন নারারণ 1\*\* স্বামিপর নারীর আর নাহিক দেবতা। স্বরূপে কহিব আমি স্থন সত্য কথা। নাভি গভীর জার দম্ভ সমপাতি। তাহার শরীরে আমার সদত বসতি ॥ ডাগর কপাল জার থাএ বড গ্রাদে। তিলেক না থাকি আমি সে জনার পাদে ॥ খড়মিয়া পদ জার বিরল অঙ্গুলি। অলক্ষণ চরিত্র দেই সর্বেক্ষণ বলি ॥ প্রতিপদে কুত্মাঞ্ড না করিবে ভোলন। দ্বিতীয়াতে কচু না করিবে জক্ষণ ॥ তৃতীয়াতে মূলা খাইলে চক্ষে হয় শূল। চতুৰ্থীতে মুলা খাইলে নিধন নিমূল ॥ \*\* চতুর্দিশীতে মান থাইলে হয় মহারোগ। অমাবস্তায় মৎস্ত মাংস গোমাংস সংযোগ॥ এ সকল তিথিতে বস্তু জেবা নরে থার। তাহাকে তেজিয়া আমি ফুন মহাশয় ॥"ইত্যাদি

লক্ষ্মীচরিত্রের উদ্ত অংশ দেবীভাগবতের ৯ম স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ের অধিকাংশ প্লোকের অন্ধবাদ বলিলেও চলে।

মাধবাচার্য্য চণ্ডীর জাগরণ লিখিয়া যেরূপ কাব্যরসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লক্ষ্মীচরিত্রে সেরূপ কোন গুণপণার পরিচয় নাই, গুণরাজের লক্ষ্মীচরিত্রের মত তাঁহার লক্ষ্মীমঙ্গলও সাদাসিধা।

পরশুরাম শ্রীবৎসচিস্তার উপাধ্যান লইরা লক্ষ্মীর মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন, তাঁহার গ্রন্থ কোথাও শনিচরিত্র, কোথাও বা লক্ষ্মীর পাঁচালী নামে খ্যাত। লক্ষীমঙ্গল-রচয়িতাদিগের মধ্যে কি কবিষে, কি লালিত্যে ও কি শব্দসম্পদে জগনোহন মিত্রের রচনা সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কমলামঙ্গলের বর্ণনীয় বিষয় অপর লক্ষীচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁহার গ্রন্থে যথারীতি মঙ্গলাচরণের পর এই বিষয়গুলি বর্ণতি দেখা যায়,—ছর্বাসার শাপে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্যনাশ, লক্ষীর ক্ষীরোদ-প্রবেশ, ইন্দ্রের প্রতি নারদের সমুদ্রমন্থনে উপদেশ, সমুদ্রমন্থনহেতু দেব-দৈত্যগণের নিমন্ত্রণ, সমুদ্রমন্থনারন্ত, কালকুটে পান, শঙ্করীকে সংবাদ দিতে নন্দীর কৈলাসে গমন, মনসাকে আনিতে নারদের প্রতি পার্বাকীর অন্তমতি, মনসার জন্মকথা, শঙ্করীর আজ্ঞায় শঙ্করের কালীদহে প্রবেশ, শঙ্করীর বাগ্দিনীবেশে কালীদহে শিবের নিকট গমন, শিবশিবার অভ্তুত হাস্তপরিহাস, কালীদহে কমলে-কামিনীর নিজ মূর্ত্তি প্রকাশ, সমুদ্রে অমৃত উৎপত্তি, বিষ্ণুর মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ, ক্ষীরোদে লক্ষীর উত্তব, কমলা ও লক্ষীর অভেদ-শক্তিবর্ণনা ইত্যাদি।

কবি জগমোহন তুর্বাসার অভিশাপ হইতে সমুদ্রমন্থন বিবরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিলেও শিবের কালীদহে প্রবেশ, তথায় কোচিনীরূপা শিবার সহিত তাঁহার প্রেমালাপ প্রভৃতি কাহিনী আমরা কোন পুরাণ বা তন্ত্রে পাই মাই। কোচিনীবেশে শঙ্করী যথন শঙ্করকে কালীদহ পার করেন, এ সময়ে কবি উভয়ের যে পরিহাসরসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা মন্দ নহে।—

> "স্থনিতা ভবের বাণী, আইলেন ভবরাণী, তরী লৈয়া আনন্দে সত্বরে। শীন্ত্রগতি শূলপাণি, শুভযাত্রা অনুমানী, উঠিলেন তরীর উপরে ॥ অন্নপূর্ণা আনন্দেতে, 🦠 অঙ্গ ঢাকি অম্বরেতে, থেয়া দেন অতি সঙ্গোপনে। উঠিল রূপের ছটা. ভেদ করি ব্রদ্মকোঠা, উত্মবর্ণে ঢাকিবে কেমনে ॥ রূপ হেরি পশুপতি, কামে হৈয়া মুগ্ধমতি, রঙ্গে ভঙ্গে ক'ন ব্যঙ্গছলে। তব অঙ্গ সমীরণে. গন ভরি ত্রাস মানে. ডোবে কামসাগরের জলে॥ ফিরে ফিরে তরি বায়, বিচ্ছেদ বহে কথায়, পারে নাই পারে উত্তরিতে। ভুলি আপনার গুণে, সরল গুণের গুণে, দয়া করি তরাহ তুরিতে॥ শিবের শুনিয়া বাণী. হেসে কন ভবরাণী, ও কথা আমারে না কহিবে। ৰড ডর ভগৰতী, মুখরা পখর অতি, ব্যক্ত হৈলে প্রমাদ ঘটিবে ॥

একে গৌরী গৌরবর্ণী, তাহে রূপে সৌদামিনী, ক্রোধে কম্পবান্ ত্রিভূবন। এ কথা স্থনিলে কাণে, আমারে বধিবে প্রাণে, তুমি কি রাখিবে ত্রিলোচন । স্থনিয়া সম্মতি বাণী, পুলকিত শুলপাণি, কহিছেন করিয়া বিনয়। সুন সুন প্রাণসই. এক উপদেশ কই. वृत्यं प्रथ यि भाग नम् ॥ তুজনে একত হইয়া, লীলা করি লুকাইয়া, কালীদহে কমলকাননে। সদা স্থাপে বিরাজিব. কোন ঠাই না জাইব. জানিবেন শঙ্করী কেমনে ॥" ইত্যাদি

জগমোহন সংক্ষেপে লক্ষ্মীন্রষ্ঠ স্বর্গচিত্র অতি স্থন্দর চিত্রিত করিয়াছেন।

জগমোহনের পর রঞ্জিৎরাম দাস ১৭২৮ শকে কমলা-চরিত্র প্রকাশ করেন—

"বহুযুগ দিক্ষণী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র-কথা হইল সমাধান।"
রণজিৎরামের কমলা-চরিত্র গুণরাজের ছাঁচে ঢালা, জগমোহনের
ক্মলামঙ্গলের গুণর তিনি সেরূপ কবিত্ব বা বিষয়ের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

সারদা-মঙ্গল।

লক্ষীর ভাষ দেবী সরস্বতীও বহু পূর্বকাল হইতে জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুসমাজে পূজা পাইয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচারার্থ এ দেশে সারদার মঙ্গলগান প্রচারিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ সরস্বতীপূজার দিনই "সারদামঙ্গল" গীত হইত। অপরাপর মঙ্গলগুলি যেরপ স্বত্রগ্রন্থ হইতে বৃহৎ অষ্ট্রন্থ আর কার্যার রুপ ধারণ করিয়াছে, সারদামঙ্গলের এরপ নিদর্শন পাওয়া যায় না। দয়ারাম দাস বা গণেশমোহনের সারদামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থ সেরপ বৃহৎ নহে, শ্লোক-সংখ্যা প্রায় ৫০০ শত এবং ১৭টা অধ্যায়ে বিভক্ত। দয়ারামের নিবাস মেদিনীপুরজেলার অস্তর্গত কাশীজোড়ার মধ্যবর্তী কিশোরচক্ গ্রাম। কাশীজোড়ার রাজার আশ্রয়ে কবি সারদামঙ্গল রচনা করেন\*। তাঁহার পিতার নাম জগলাথপ্রসাদ, পিতামহ পরীক্ষিৎ এবং প্রপিতামহের নাম রামেক্রজিৎ।।

- "কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজা পুণ্যবান, ধন্ত সে ধার্মিক জপধ্যান।
  ইহ তার প্রতিষ্ঠিত, দয়ারাম রচে গীত, সারদাচরিত্র উপাধ্যান॥"

  "সারদাচরিত্র কথা রচে দয়ারাম।

  বসবাস কাশীজোড়া কিশোরচক গ্রাম॥" (সারদামক্ষল)
- † "কর্ত্তা রামেক্সজিৎ, বিদ্যাবস্ত পরীক্ষিৎ, জগন্নাথ তাহার তনয়।
  তাহার পুণ্যের ফলে, অনতীর্ণ মহীতলে, দয়ারাম তাহার তনয়॥"

দ্যারাম এইরূপে সারদার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছেন-স্থারেশ্বর দেশে স্থবাহু নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি নিরাহারে বহু বর্ষ শিবপূজা করেন, তাহাতে লক্ষধর নামে এক পুত্র জন্মে। লক্ষধর বাপের বড় আগুরে ছেলে। সাত বর্ষ পর্যান্ত তাহার অক্ষর পরিচয় হইল না। রাজার পুরোহিত গৌরীদাস পণ্ডিত রাজাকে জানাইলেন যে, এখন হইতে চেষ্টা না করিলে কুমারের লেখাপড়া হইবে না। রাজা শুভদিনে যোড়শোপচারে দেবী সরস্বতীর পূজা করিয়া পণ্ডিতের হাতে পুত্রকে সঁপিয়া দিলেন। লক্ষধর বার বর্ষে পড়িল, তবু তার কিছু হইল না। পণ্ডিত রাজাকে গিয়া সংবাদ দিলেন। মূর্থের বাঁচিয়া ফল কি ? রাজা মুর্থ কুমারের মাথা কাটিতে আদেশ করিলেন। রাজপুত্রের মুথ দেখিয়া কোতোয়ালের দয়া হইল। তাহার পরামর্শে লক্ষধর বনে পলাইয়া রক্ষা পাইল: তৎপরিবর্ত্তে কোতোয়াল শিয়ালের মণ্ড কাটিয়া রাজাকে আনিয়া দেখাইল। বনে বনে বাঘ ভালকের মধ্যে ফলমূল খাইয়া লক্ষধর বেড়াইতে লাগিল। তাহার কষ্ট দেখিয়া দেবী সরস্বতীর দ্য়া হইল। দেবী বুদ্ধা ব্রাহ্মণী সাজিয়া বনে আসিয়া কুটীর বাঁধিলেন। দৈবাৎ একদিন ব্রাহ্মণীর সহিত কুমারের দেখা হইল। দেবী তাহাকে ধর্মপুত্র করিল। কুমারও সেই কুটীরে বাস করিতে লাগিল। লক্ষধর কাট কাটিয়া আনে, দেবী তাহা বাজারে লইয়া গিয়া বেচেন। এইরূপে কিছুদিন গেল। একদিন ভাগবতের খুঙ্গী ফেলিয়া দেবী বাজারে গিয়াছেন; পুথি দেখিয়া কুমারের বড় ক্রোধ হইল। যার জন্ম তাহার বনবাস, বনেও তাই। আর কালবিলম্ব সহিল না, কুমার সেই পুরাণ পুথিখানি সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। জলে "বাধাকুষ্ণ" তুটী নাম নষ্ট হইল। দেবগণ দেবীকে সংবাদ দিতে নারদকে পাঠাইলেন। নারদ আসিয়া দেবীকে ভর্ৎ সনা করি-লেন। তথন দেবী অনেক কণ্টে সমুদ্র হইতে পুথিখানি তুলিয়া আনিলেন এবং লক্ষধরকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কেন যে দে পুথি ফেলিয়া দিয়াছিল, কুমার একে একে তাহার পূর্ব কাহিনী প্রকাশ করিল। এতদিন পরে দেবী দয়া করিয়া আপ-নার পরিচয় দিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে পড়িয়া গুরুদক্ষিণা দাও নাই, সেই জন্ম তোমার এই তুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। বৈদর্ভদেশে এক রুষ্ণ-ভক্ত রাজা আছে, তাঁহার কালিন্দী, কেশরী, উমা প্রভৃতি পাঁচ ক্সা। দেই পঞ্চ ক্যার গিয়া সেবা কর, তাহা হইলে তুমি সর্ক বিছা লাভ করিবে। দেবীর আদশে বালক লক্ষধর বৈদর্ভদেশে গেল, পঞ্চ কন্তার কাছে চাকরী পাইল। "ছড়া ঝাটি সন্ধ্যা **प्रमा**क्षेत्रा तारथ। धृनाक्षे वना **ठा**रत मर्स्सलारक ডাকে॥" শ্রীপঞ্চমী আসিল। পঞ্চকতা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করিল। জাগরণের জন্ত 'ধূলাকুটা'র উপর আদেশ হইল।

বালক কহিল, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু পালক, পাটের মদার ও মশাল জালা থাকা চাই। চাকরের মুথে উচচ কথা শুনিয়া পঞ্চকতা হাসিয়া ফেলিল। যাহা হউক, তাহারা কুমারের কথা মতই কাজ করিল। গভীর নিশীথে নীলবন্ত্র-পরিধানা দেবী সরস্বতী দেবকের পূজা লইতে আদিলেন। এ সময়ে কুমার যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ দেবীর হাতের শাঁখার শব্দে জাগিয়া উঠিল এবং পূজার দ্রব্য চুরি করিতেছে মনে করিয়া দেবীকে ধরিয়া খাটের খুরায় বান্ধিয়া ফেলিল। দেবী তথন আপন পরিচয় দিলেন এবং বাঁধন খুলিয়া দিবার জন্ত কতই কাকুতি মিনতি করিলেন। এখন দেবীকে হাতে পাইয়া বালক বেশ শুনাইয়া দিল, 'তোমারই জন্ত আমার এই ছদিশা, উচিত মত শান্তি দিব।' দেবী কহিলেন, 'তুমি যথন স্মরণ করিবে, তথনি আমায় পাইবে, সকল বিভায় তুমি পণ্ডিত হইলে।' এইরূপে বর পাইয়া কুমার দেবীকে ছাড়িয়া দিল।

প্রভাতে পঞ্চকন্তা দেবীর প্রসাদ বাটিয়া লইল ও পুথি লইয়া পড়িতে বসিল। দেবীর কোশলে গুরু জনার্দ্দন পণ্ডিত আসিয়া তাহাদিগকে বুঝাইলেন যে, এখানে তোমাদের লেখা পড়া হইবে না। আমার সঙ্গে বিদেশে গেলে তোমাদের অভীষ্ঠ সিদ্ধ হইবে। তাহারা গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিল না। দেবী বিশ্ব-কর্মাকে ডাকাইয়া মণিমাণিক্য খচিত এক খানি তর্ণী প্রস্তুত করিতে বলিলেন ও নিজেও মায়ানদী করিয়া বসিলেন। কালে পঞ্চ কতা বহু রত্ন লইয়া সেই নৌকায় আসিয়া উঠিল। কুমারও নৌকা ছাড়িল না। কিন্তু দেবীর কৌশলে জনার্দ্ধন পিতার নিকট ধরা পড়িল। দেবী নিজে কর্ণধার হইয়া নৌকা চালাইলেন। পঞ্চ কন্তা জনাদিনকে না পাইয়া সকলে মৰ্ম্মাহত হইল; যে তাহাদের নফর সেই বুঝি তাহাদের বর হইল, লোকে কত কথাই বলিবে, তাহারা কির্নেপে সহু করিবে ? যাহা হউক, তাহারা অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কতকটা শাস্ত হইল। অবশেষে 'ধূলাকুটা'র উপরই তাহাদের ভালবাসা পড়িল। ভালবাসার প্রতিদানও প্রার্থনা করিল। দেবী সরস্বতী বিজয় দত্ত নামে এক সাধুকে জানাইল যে, কুড়ি বর্ষ পরে পুত্রবধৃসহ পুত্র বরে আসিয়াছে, তাহাকে ঘরে আনিয়া উপযুক্ত মহল বানাইয়া দাও। বিজয়দত্ত সে আদেশ পালন করিল।

এ দিকে স্থবাছ নৃপতি পুত্রহার। হইয়া এক প্রকার উদাসীন, রাজকার্য্যে তাঁহার লক্ষ্য নাই, ক্রমে তাঁহার রাজধানী জনমানব-শৃত্য হইয়া পড়িয়াছে, অতি কণ্টে তাঁহার দিন যাইতেছে। ২০ বর্ষ পরে লক্ষধর পিতৃরাজ্যে ফিরিল, কিন্তু কেহই তাহাকে চিনিতে পারিল না। দেবীর ক্লপায় এখানে নৃতন জন্সল কাটাইয়া

লক্ষধর এক স্থসমৃদ্ধ রাজ্য পত্তন করিল এবং নানা স্থানের সামস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সকলকে স্বর্ণপাত্তে আহার করাইল। তাঁহার পিতা স্থবাহুও নিমন্ত্রিত হইয়া আদিয়া-ছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে কিন্তু মাটীর পাত্রে আহার জুটিল। পাত্রের পরামর্শে স্থবাহু লক্ষধরকে রাজ্যচ্যুত করিবার আয়োজন করিলেন; বুদ্ধ কোতোয়াল লক্ষধরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইল. কিন্তু বীর কিছুই করিতে পারিল না। তাহাতে স্থবাহু কোতোয়ালের উপর বিরক্ত হইয়া তাহার মাথা কাটিতে আদেশ দিলেন। ধর্মপিতার বিপদ শুনিয়া দেবীর অভিপ্রায় মত লক্ষধর কোত্য়ালের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে 'ধর্ম্মপিতা' সম্বোধন করিয়া তাহার অর্দ্ধরাজ্য লইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পরম ধার্ম্মিক কোতোয়াল রাজ্য গ্রহণ করিয়া কি করিবে গ দে রাজপুত্রকে বাঁচাইতে পারিয়াছে, এই জন্মে আপনাকে ধন্ত মনে করিল। দেবীর রূপায় স্থবাহু পুত্রের পরিচয় পাইলেন। বহুকাল পরে হারানিধি পাইয়া রাজার শক্তিসামর্থ্য ফিরিয়া আসিল। এত দিন স্থবাহুমহিষী কাঁদিয়া কাটাইতেছিলেন। এখন রাজপুত্র ও পুত্রবধূগণকে মঙ্গলোৎসব করিয়া রাণী ঘরে তুলিয়া লইলেন। পঞ্চ কন্তাও এত দিন পরে বুঝিল যে, সামান্ত নফরকে তাহারা পতিত্বে বরণ করে নাই। সর্বাশাস্ত্রবিদ্ লক্ষধরকে লইয়া সপরিবারে রাজা স্থবাহু দেবী সরস্বতীর পূজা করিলেন। সেই দিন হইতে সকলে জানিল, সরস্বতী পূজা করিলে মূর্থ পণ্ডিত হয়, নির্ধন ধনবান হয়, অপুত্রক পুত্র লাভ করে। এইরূপে দেবীর মাহাত্ম্যগান সর্বত্র প্রচারিত হইল।

দয়ারামের 'সারদামঙ্গল' ক্ষুদ্র গ্রন্থ ইইলেও ইহাতে লালিত্য ও আবেগের অভাব নাই, পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। বিশেষতঃ সরস্বতীর মাহাত্মস্ট্রক এরূপ গ্রন্থ নিতান্ত বিরল বলিয়া এথানি সর্ব্বথা রক্ষণীয়।

### গঙ্গামঞ্চল।

গঙ্গা বহু কাল হইতে শিবের অন্যতরা শক্তি বলিয়া পরিচিতা, এ কারণ বহু পূর্ব্ব হইতেই শাক্ত-সমাজে গঙ্গাদেবীর পূজা প্রচ-লিত। গঙ্গা সকল সম্প্রদায়ের উপাসিতা হইলেও শাক্তসমাজ গঙ্গার সাকারমূর্ত্তি প্রচার করিয়া সর্ব্বি তাঁহার মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছিলেন। এদেশে জ্যিষ্ঠ মাসে দশহরা মকরসংক্রান্তির দিন গঙ্গাদেবী পূজিত ও তাঁহার মাহাত্ম্য গীত হইয়া থাকে। উক্ত নির্দিষ্ঠ দিবসে বঙ্গের বহু স্থানে 'গঙ্গামঙ্গল' গীত হইত। কোন কোন স্থানে মুমূর্ব্ ব্যক্তিকে তীরস্থ করা হইলে, তাহাকে গঙ্গামঙ্গল শুনান হইত। বহু কবি গঙ্গামঙ্গল বা গঙ্গার পাঁচালী লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য, দ্বিজ গৌরাঙ্গ, দ্বিজ ক্মলাকান্ত, জন্মরাম দাস, হর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যার প্রভৃতি রচিত কএক খানি গ্রন্থ মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

মাধবাচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৫০০০। যিনি ১৬০১ শকে 'চণ্ডীমঙ্গল' লিখিয়া এক জন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রাসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এই গঙ্গামঙ্গল খানিও সেই মাধব কবির রচিত। কেহ কেহ এই কবিকে মহাপ্রভুর পড় য়াও মন্ত্রশিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু মহাপ্রভুর শিষ্য মাধব ও গঙ্গামঙ্গলের কবিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে পারি না। মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য মাধব খৃষ্ঠীয় ১৬শ শতাব্দে এবং কবি খৃষ্ঠীয় ১৭শ শতাব্দে বিভ্যমান ছিলেন।

মাধবের গন্ধামঙ্গল এ শ্রেণীর গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্ধ শ্রেষ্ঠ বলিরা গণ্য হইবার যোগ্য, ইহার রচনা প্রাঞ্জল, মধুর ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট, মধ্যে মধ্যে কবিত্ব বেশ ক্ষুরিত হইরাছে। গন্ধার মাহান্ত্য-প্রচার উদ্দেশ্যে কবি নানা পৌরানিক আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের আরম্ভ হইতেই মার্জিত ভাষার নমুনা পাওয়া বায়। যথা—

"প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন।
শুদ্ধ বৃদ্ধি বিধারক বিছবিনাশন।
বর্ধ স্থুলতর তমু লবিত উদর।
কুপ্তর স্থুলর মুখ অতি মনোহর।
দিন্দুরে মণ্ডিত অঙ্গ অতি স্থোভন।
চারি ভুজে শোভা করে অঞ্চদ কঙ্কণ।

দ্বিজ গাঁরাঙ্গের গঙ্গামন্ধলের শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২৫০০। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"গোঁরাক্ত শর্মার নিবেদন হ্বন রাম।
গঙ্গাতীরে মরি ধেন লইয়। তব নাম ॥
কান্তশালী গ্রাম বলি বসত হল্দর।
চারি বর্ণ পরিপূর্ণ গঙ্গার উপর ॥
তাহাতে বসত করি হ্বন সর্ব্ব জন।
আশ্রম কাশ্যপগোত্র নিজ পরিজন॥"

দ্বিজ গৌরাঙ্গ সগরোপাখ্যান, ভগীরথের তপস্থা, গঙ্গানয়ন ও সংক্ষেপে রামচরিতাদি পৌরাণিক প্রসঙ্গ লইয়া 'গঙ্গামঙ্গল' রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় সেরপ কবিছ বা নৃতনত্ব না থাকিলেও কবির ভাষা অতি সরল ও মধ্যে মধ্যে বেশ হাদয়-গ্রাহী। গৌরাঙ্গ শর্মা তুই শত বর্ষ পূর্কে বিভামান ছিলেন।

দ্বিজ কমলাকান্তও প্রায় এই সময়ে গঙ্গার পাঁচালী রচনা করেন। তাঁহার পরিচয় এইরূপ—

> "মনু মহীপাল আদি রাজা সিংহ নাম। তার রাজ্যে আছে এক অণ্ড চড়া গ্রাম ॥

পূর্ব্বে সেই প্রামে আছিলা নরপতি।
গঙ্গার সমীপে বসত কোগ্রামেতে স্থিতি॥
গঙ্গার পাঁচালী দ্বিজ কমলাকান্ত ভনে।
পান কর সর্বব জন হয়ে দিবা জ্ঞানে॥"

দ্বিজ কমলাকান্ত রচিত প্রস্থের শ্লোক সংখ্যা ৫০০ অধিক হইবে না। তাঁহার পাঁচালীতে সগরবংশের মুক্তিহেতু ভগী-রথের তপক্তা ও গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে। কমলাকান্তের রচনায় কবিছ বা ক্রতিছের যেমন কিছু পরিচয় দিবার নাই। জয়রামের নিবাস গুপ্তপল্লী (গুপ্তিপাড়া) তাহার নাম রামচন্দ্র রায়, জাতিতে বৈছ। প্রায় ছই শত বর্ষ পূর্কের কবি নিজ গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

''গঙ্কার পশ্চিম তীর, যথা রাম যতুবীর, গুপ্তণানী যশোহর ধাম। বৈদাবংশে সমুভূত দ্বিজ রামচক্রস্ত বিরচিত দাস জয়রাম॥

কবি জয়য়ামের গঙ্গামঙ্গল পূর্ব্বোক্ত গঙ্গাপাঁচালী হহঁতে
বড় না হইলেও এখানির ভাষা অপেক্ষাকৃত মাজ্জিত ও স্থললিত, তবে কবিজের বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। জয়য়াম
লিখিয়াছেন যে, তিনি ব্রক্ষাগুপুরাণ অমুসারে তাঁহার প্রস্থ রচনা
করিয়াছেন। এই গ্রন্থে শুকপরীক্ষিৎসংবাদ, বিষ্ণুর বামাঙ্গ
দ্বীভূত হইয়া তাহা হইতে গঙ্গার উৎপত্তিকথা, বলি ও
বামনের উপাখ্যান ও ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গানয়ন প্রসঙ্গ আছে।
গঙ্গামঙ্গলে পাই—গঙ্গা তর্ত্তিপুর হইতে পদ্মা কর্তৃক পূর্ব্বাভিমুখে
চলিয়া যান, শেষে ভগীরথের কাতর আহ্বানে দেবী "গিরিআর
মোহানা দিয়া দক্ষিণে গমন" করেন। তার পর ত্রিবেণীকে
লক্ষ্য করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"ভগীরথ সঙ্গে গঙ্গা আছিলা ত্রিবেণী।
ভগু ঋষি ওয়াইলা দেখাইয়া কর।
সরস্বতী যমুনা বিচ্ছেদ তার পর॥
গঙ্গা প্রণমিয়া পূর্বেব চলিল যমুনা।
গশ্চিমেতে জান বালি হইয়া বিমনা॥
যমুনার বালি ভালি বিচ্ছেদ হইল।
মনের ত্রংথে মন্দগতি মা গঙ্গা চলিল॥

পূর্ববর্ত্তী গঙ্গামঙ্গলকারগণ কোন দৈব প্রভাব বা প্রত্যাদেশের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হন নাই, তাঁহারা
গঙ্গাভক্তি এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য প্রচার করাই তাঁহাদের লক্ষা।
কিন্তু "গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী" রচয়িতা হুর্গাপ্রদাদের স্ত্রী গঙ্গাদেবীর
প্রত্যাদেশে পতিকে গান রচনা করিতে বলেন। মুখটী কবি
বোধ হয় জানিতেন না যে, তাঁহার পূর্ব্বে বহু কবি গঙ্গার মাহাত্ম্য
প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইলে দেবীকে দিয়া বলাইতে
পারিতেন না, 'ভাষায় আমার গান নাই।"

তুর্গাপ্রসাদ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা

গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখো-পাধ্যায় ও মাতার নাম অক্ষতী। তাঁহার গ্রন্থ থানি পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থয় হইতে অনেক বড়। তাঁহার রচনার বেশ পারিপাট্য ও মধ্যে মধ্যে বেশ লালিত্য আছে। সে সময়ের স্ত্রীসমাজের চিত্র তাঁহার হাতে মন্দ কোটে নাই। কবি তৎকালপ্রচলিত গহনার এইরূপ একটী ফর্দ্দ দিয়াছেন—

> "ঢে<sup>°</sup>ডি চাপি মাৰ্ডি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নহে তুল 🛭 নাসিকায় নথ কার মুক্তা চুনী ভাল। লবক বেশর কারো মুথ করে আলো 🛭 কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্বে ভাব হাসির হিলোলে। কুন্দ কলিকার মত কারো দন্তপাতি। দাড়িন্থের বীজ মুক্তা কারে। দস্ত ভাতি ॥ মার্জ্জিত মঞ্জনে দস্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লব্ন মদনের পরিচয় লেখা। মুখ শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাদি। স্থার সাগরে চেউ হেন মনে বাসি॥ পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥ ধুক ধুকি জড়াও পদক পরে স্থা। সোণার কঙ্কণ কারো শম্ভোর সম্মুখে। পতির আয়াৎ চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরাণ বান্ধান লোহা সকলের হাতে॥ পাতা মল পাগুলি আনট বিছা পায়। গুজরী পঞ্চম আর কিবা শোভা তায়।"

উক্ত কবিগণ ছাড়া বহু প্রদিদ্ধ কবি গঙ্গার বন্দনা রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে কবিচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, নিধিরাম ও অযোধ্যারামের বন্দনাই বিশেষ প্রচলিত।

শাক্ত পদকর্তা।

শাক্তসমাজেও বহু পদকর্তা জন্ম গ্রহণ করিরাছেন। তাঁহাদের মাতৃভক্তিময় পদাবলীতে একদিন বঙ্গের অনেকেই মন্ত্রমুগ্ন
হইরাছিলেন। শক্তিসাধক ভক্তকবি রামপ্রসাদের নাম বাঙ্গালার
সর্ব্বেই স্পরিচিত। তাঁহার ক্বত শক্তিসঙ্গীত শুলি বঙ্গের সঙ্গীত
সম্প্রদায়ের এক অমূল্য জিনিস। এমন সহজ সরল ভাষায় প্রতি
পদে মর্ম্মুন্সশী ভাবের অবতারণা এবং প্রাণবিমোহন স্কমধুর
স্বর্যোজনা বৃঝি বা আর কোনও ভক্ত শাক্ত কবির সঙ্গীতে
নাই। তাই বঙ্গের নরনারী প্রসাদী সঙ্গীতে আত্মহারা।
রামপ্রসাদ পিতার চতুর্থ সন্তান। অনুমান বাঙ্গালা ১১২৫—৩০
সালে রামপ্রসাদের জন্মকাল। রামপ্রসাদ অর বয়সেই সংস্কৃত,
হিন্দী ও পারস্ত ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পিতৃবিয়ো-

গের পর তিনি কলিকাতার প্রাদিদ্ধ মিত্রজমিদারগৃহে মুহুরির কার্যা গ্রহণ করেন। কার্য্য করিতে করিতেও রামপ্রসাদ কখন কখন সঙ্গীত রচনায় বিভোর হইতেন। ক্রমে তাহার মনিব তাঁহার সঙ্গীত রচনায় মুগ্ধ হইয়া বেতন বৃদ্ধি করিয়া উৎসাহ দেন। কিন্তু রামপ্রসাদের হৃদরে ভাবসমুদ্র উথলিয়া উঠে। তিনি চাকরী ছাড়িয়া ইষ্ট দেবতার সাধনায় নিরত হয়। রামপ্রসাদ 'কালী কালী' বলিয়া তন্ময় হইয়া মাকে আহ্বান করিতেন। সেই প্রাণের আহ্বান আজিও বাঙ্গলায় মর্ম্মপর্শী সঙ্গীতরূপে ক্লফচন্দ্র রামপ্রসাদের শক্তিবিষয়ক বিরাজিত। মহারাজ পদে মুগ্ধ হইয়া কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বাঙ্গালার নবাব দিরাজ উন্দোল্লাও এক সময়ে সাধক কবির গ্রামাবিষয়ক পদে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলোকিক ইতিহাস গুনিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তিকালে অনেক কবি রামপ্রসাদের নাম দিয়া বহু গান চালাইয়া গিয়াছেন। [কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ দেব দেখ। ]

ক্বিরঞ্জন রামপ্রসাদের স্থায় ক্মলাকান্ত ভট্টাচার্য্যও এক জন শক্তিসাধক ও কবি ছিলেন। ইহাঁর রচিত গানেও ভক্তির প্রস্রবণ প্রবাহিত। বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা-কালনায় ক্মলাকান্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ১২১৬ সালে তিনি মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বাহাত্ররের সভাপণ্ডিতের পদে অধিষ্ঠিত হন। সাধক কমলাকান্তকে চিনিতে পারিয়া, মহারাজ তাঁহাকে প্রীগুরুপদে বর্ণ করেন। মহারাজ নিজ বাটীর অনতিদূরে কাঁটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বাস বাটী নির্মাণ করাইয়া দেন। ভক্ত কমলাকান্তের বাটীতে প্রতি বৎসর খ্রামাপূজার নিশায় খুব সমারোহ হইত। কিংবদন্তী আছে, -- কমলা-কাত্তের সঙ্গীতে দম্মার পাষাণ হৃদয়ও বিগণিত ইইয়াছিল। একদা কমলাকান্ত দস্মাহন্তে পতিত হন, অনফোপায় কমলা-কাস্ত উচ্চ কণ্ঠে মায়ের নাম গাইতে থাকেন। গান মুগ্ধ দস্যাদল শেষে তাঁহার ক্ষমাপ্রার্থী হয়। মা কালীর প্রতি কমলাকান্তের অগাধ ভক্তি ও বিখাস ছিল। মৃত্যুকালে মহারাজ গুরু কমলাকান্তকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার উত্যোগ করেন, কমলাকান্ত সেই অন্তিমকালেও এই গীতটা রচনা ক্রিয়া গান ক্রিয়াছিলেন। সেই গানের প্রথমাংশ এই :--

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব;

আমি কাল মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শ্বরণ ল'ব।"
বর্জমান রাজ সরকারের দেওয়ান রঘুনাথ রায়মহাশয়ও
একজন প্রাদিদ্ধ সঙ্গীতক্ত ও সঙ্গীতরচক ছিলেন। তাঁহার
সমস্ত সঙ্গীতই দেব-দেবীবিষয়ক। বর্জমান কাল্নার সনিকট
চুপী গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথের জন্ম হয়, রঘুনাথের

পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোরের ছই বিবাহ।
প্রথম পক্ষের তিন পুত্র মধ্যে রঘুনাথ রায় মধ্যম। চুপীর
রায়বংশ বহু দিন হইতে বংশারুক্রমে বর্জনানের দেওয়ানি
কার্য্য করিতেন। রঘুনাথের পিতা ব্রজকিশোর মহারাজ
কীতিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর রঘুনাথ
সেই দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। ইহার দেওয়ানি আমলে
মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্জমানের অধিপতি। বর্জমানে দেওয়ান
মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্জমানের অধিপতি। বর্জমানে দেওয়ান
মহারাজ নামে রঘুনাথ রায়ই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতে দেওয়ান মহাশয়ের অসাধারণ অন্থরাগ ছিল। তিনি অধিকাংশই সময়ই সঙ্গীতচর্চা ও ধর্মকার্যো অতিবাহিত করিতেন। মহারাজ তেজশ্চল্র দিল্লী ও লক্ষ্ণো হইতে ওস্তাদ আনাইয়া তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দেন। রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতে এক একটী কালীবিষয়ক সঙ্গীত রচনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, তাঁহার রচিত প্রত্যেক গানেরই ভণিতায় 'অকিঞ্চন' কথাটী দৃষ্ট হয়। তাঁহার গানগুলি সাধুশকবহুল। ১২৪৩ সালের ১৯ শে ভাদ্র দেওয়ান মহাশয় পরলোকপ্রাপ্ত হন।

বিত্যোৎসাহী নবদ্বীপাধিপ মহারাজ ক্ষচন্দ্রের স্মৃতি বঙ্গ-সাহিত্যে চিরোজ্জন। জন্ম—১১১৯ সালে এবং পরলোক ১১৭২ সালে। ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহার রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত আছে।

নবদীপাধিপ মহারাজ ক্ষণচন্দ্রের প্রথমা মহিষীর গর্ভজাত মহারাজ শিবচক্রও একজন প্রাসিদ্ধ শাক্ত-পদক্তা ও সাধক ছিলেন। ১১৯৫ সালে ইহার পরলোক হয়। ইহার রচিত বহু শক্তিসঙ্গীত আছে, একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—,

থাম্বাজ-এক তালা।

"নীলবরণী নবীনা রমণী নাগিনীজড়িত জটাবিভূষণী,
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়না নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী নিরুপমা ভালে পঞ্রেখা শ্রেণী,
নুকর চারুকর সংশোভিনী লোল রমনা করালবদনী ॥
নিতম্বে নিচোল শার্দ্দুল ছাল, নীল পদ্ম করে করে করবাল,
নুমুগু থপর অপর ছিকরে লম্বোদরী লম্বোদরপ্রস্বিনী ॥
নিপতিত পতি শব রূপে পার, নিগমে ইহাঁর নিগৃঢ় না পার,
নিস্তার পাইতে শিষের উপার, নিতাসিদ্ধা তারা নগেন্দুনন্দিনী ॥

এতন্তির মহারাজ ক্ষচন্দ্রের দ্বিতীয় মহিনীর গর্ভজাত কুমার
শিস্তুচক্র এবং নবদীপরাজবংশসন্তৃত কুমার নরচক্র ও মহারাজ
শ্রীশচক্র প্রভৃতিও অনেক শক্তি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন,
ইহাদিগের রচিত সঙ্গীতগুলি বড়ই প্রাঞ্জল ও মনোহর।
নাটোরাধিপতি মহারাজ রামক্ষণ্ড একজন প্রসিদ্ধ শক্তি-

সাধক ছিলেন। ইহাঁর রচিত অনেক শক্তিসঙ্গীত পাওয়া ধার। ইনি সেই অনামপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দত্তক-পুত্র। প্রবাদ—যৌবনেই ইনি বিষয়-বাসনায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া ভগবদা-রাধনায় নিবিষ্ট হন। ১২৩২ সালে ইনি পরলোক গমন করেন। ইহাঁর রচিত একটা গান নিম্নে উদ্বৃত করিয়া দিলাম, ষ্থা—

## পুরবী-একতালা

"ভবে সেই সে পরমানন্দ, যে জন পরমানন্দমন্নীরে জানে।
সে বে না ষার তীর্থ-পর্যাটনে কালী কথা বিনা গুলে না কাপে,
সন্ধ্যা পূজা কিছু না মানে, ষা করেন কালী ভাবে সৈ মনে ॥
বে জন কালীর চরণ ক'রেছে স্থুল, সহজে হ'লেছে বিষয়ে ভূল,
ভবার্ণবে পাবে সেই সে কূল, বল সে মূল হারাবে কেমনে ॥
রাসকৃষ্ণ কর তেমনি জানে লোকের নিন্দা না গুনিবে কাপে
জাখি ঢুলু ঢুলু রজনী দিনে, কালী নামামৃত পীব্ৰ পানে ॥"
পরবর্ত্তীকালে দাশরথি রায়, রামত্লাল সরকার, তৎপুত্র

পরবর্ত্তীকালে দাশরাথ রায়, রামগুলাল সরকার, তৎপুত্র আভতোষ দেব, কালী মীর্জা প্রভৃতি অনেকে শক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য বোধে তাঁহাদিগের সঙ্গীতাদি উদ্ধৃত হইল না। অধুনাতন কালেও অনেক সঙ্গীতকার বহু সংখ্যক শক্তি-সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

হিল্পুগণ ভিন্ন শাক্ত-ধর্মে আহাবান্ অনেক মুসলমান কবিও
শক্তি সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মূজা
হসেন আলি ও সৈয়দ জাফর থা এই হইজন কবির নাম
বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কবিষয় প্রায় এক শতাকী পূর্বের
লোক। ইই ইণ্ডিয়া কোম্পানির দশ-শালা বন্দোবস্তের কাগজে
মূজা হসেন আলির নাম পাওয়া যায়। ইনি ত্রিপুরার অন্তর্গত
বরদাখাতের জমীদার ছিলেন। কথিত আছে,—ইনি মহা
সমারোহে কালীপূজা করিতেন। ইহার রচিত একটী গান
এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"যারে শমন এবার কিরি সামনে আছে জঙ্গ কাছারি। আইনের মন্ত রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি। আমি তোমার কি ধার ধারি, শ্রামা মারের থাস তালুকে বদত করি। বলে মুঞা তদেন আলি, যা করে মা জয়কালী,

भूत्तात्र चरत भूक निरंत्र भाग निरंत्र वां अ निर्मात कृति ।

সোরপ্রভাব। কর্ষোর পাঁচালী।

বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের সঙ্গেই বাঙ্গালার সৌরদিগের সংস্রব ঘটিরাছিল। শাক্দীপীর আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ সকলেই মিত্র নামক সুর্য্যের উপাসক ছিলেন, তাঁহাদের যত্নে ভারত্তের সর্ব্বত্রই মিত্রদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও মিত্রপূলা প্রচলিত হইমা- ছিল। খুষীর ১২শ শতাব্দ পর্যান্ত গৌড়নেশে মিত্রপুদ্ধক ব্রাহ্মণ গণের প্রতিপত্তির সংবাদ পাওয়া ধায়। ঐ সময়েও গৌড়রাজ-সভায় মিত্রপূজক শাক্দীপীয় ব্রাহ্মণগণ "আধিকারিক"পদে নিযুক্ত ছিলেন। শুকুরাং তাঁহাদের যদ্ধে গৌড়বঙ্গে স্থ্যপূজাও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই! যে সময়ে প্রচছর বৌদ্ধগণ ধর্মামলল ও শৈবগণ শিবায়ন গান করিতেন, সে সময় সৌর শাক্দীপীয়গণ সাধারণের ভক্তিশ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবার জন্ম স্থারর পাঁচালীও রচনা করিয়াছেন এবং বলের অনেক পল্লিতে স্থানবিশেষে এখনও স্থেয়র পাঁচালী বা স্থাচরিত শীত হইয়া থাকে। চণ্ডী, মনসা, শীতলা প্রভৃতির মঙ্গল গীতে যেমন সমারোহ হইয়া থাকে, স্থেয়র গানে যেরূপ আড়ম্বর দেখা যায় না। অনেকটা ব্রত্ব কথার মত সানারণে স্থ্যের পাঁচালী শুনিয়া থাকেন, তাই কোন কোন স্থানে এই গান "স্থ্যব্রত্ত-পাঁচালী" বলিয়া পরিচিত।

সুর্য্যের পাঁচালিকারদিগের মধ্যে দ্বিজ কালিদাস ও দ্বিজ রামজীবন বিভাভূষণের গ্রন্থই বেশী প্রচলিত। এই হুই গ্রন্থের মধ্যে রামজীবনের গ্রন্থে অনেকটা প্রাচীনতা পরিদৃষ্ট হয়।

স্থাের পাঁচালীর বর্ণনীয় বিষয় এইরূপ—

এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তিনি পত্নী ও ছই কন্সা লইয়া অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্কাহ করিতেন। অল্ল দিন পরেই ব্রাহ্মণভার্য্যা কালগ্রাসে পতিত ইইলেন। স্থতরাং কঠের সংসারে আরও কট্ট আসিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণের ছই কন্সা রমুনা ও ঝুমুনা।

পিতা প্রত্যহ ভিক্ষা করিতে বাহির হন এবং হই ভগিনী বনে গিয়া শাক তুলিয়া আনে। ঘটনাক্রমে হই ভগিনী একদিন বনমধ্যে এক রম্য সরোবর দেখিতে পাইল ! এখানে দেবকস্থাগণ জয়ধ্বনি করিয়া স্র্য্যপূজা করিতেছিলেন। তাঁহাদের কথায় হই বোনে ভক্তিভাবে স্র্য্যপূজা করিল। উভয়ে বাড়ীতে আসিয়া দেখে যে স্র্য্যের বরে তাঁহাদের জন্ত পাকা-ঘর প্রস্তুত হইয়াছে। স্র্য্যের কপা শুনিয়া বাহ্মণণ্ড প্রতিদিন স্র্য্যপূজা করিতে লাগিলেন। এদিকে সেথানকার রাজকন্তা বিবাহ্যাগা হইল। রাজা একদিন প্রতিক্তা করিলেন যে প্রত্যুয়ে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহাকেই কন্তাদান করিবেন। ঘটনাক্রমে সেই প্রত্যুয়ে বাহ্মণ রাজকন্তা বিবাহ করিয়া তাঁহাকেই কন্তা সম্প্রদান করিলেন। রাজকন্তা বিবাহ করিয়া বাহ্মণ বাড়ী আসিলেন, হই ভগিনী যক্ল করিয়া পিতামাতাকে ঘরে লইলেন।

বল্লের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড বিতীর ভাগ চতুর্থ অংশ ७৪-৬৫ পৃ:।

রাজকন্তা দ্বিজগৃহে প্রত্যহ স্থ্যপূজা দেখেন, কিন্তু তাহা তাহার ভাল লাগে না। একদিন সে ব্রাহ্মণকে বলিল, গুই ক্সাকে বনবাস দাও, নচেৎ আমি বাপের বাড়ী চলিয়া ঘাইব। ব্রাহ্মণ কি করেন, তুই ক্স্তাকে মাসীর বাড়ীর নাম করিয়া বনে লইয়া গেলেন, বিজন বিপিনে পথশ্রমে তুই ভগিনী অঞ্চ বিছাইয়া ঘমাইয়া পড়িল। এই অবসরে ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে ফেলিয়া আসিলেন। খুম ভাঙ্গিলে পর, পিতাকে না দেখিয়া তাহারা কতই কাঁদিল। অবশেষে স্নান করিবার সময় জলে এক স্বর্ণ-ঘট পাইল। বহুকষ্টে সেই ঘট লইয়া তাহারা বাড়ীতে আসিয়া রাজক্তার চরণ বন্দনা করিল, কিন্তু বিমাতার বাক্যবাণে তাহারা অতিশয় মর্ম্মপীড়িত হইমা বনে ফিরিয়া গেল। কাননে তই ভগিনীর আর্ত্তনাদে ভক্তবৎসল আদিত্যদেবের দ্যা হইল। তিনি এক টঙ্গ নির্মাণ করিয়া দিলেন। তাহাতে তুই ভগিনী বাস করিতে লাগিল। কিছদিন পরে পার্বতী-পুরের রাজা অনঙ্গশেধর সদৈত্যে সেই বনে মুগয়া করিতে আসিলেন। বনে জল না পাইয়া তৃষ্ণায় সকলে ব্যাকুল হইয়া প্রভিল। অবশেষে তাহারা টঙ্গ দেখিয়া সেখানে আসিয়া ভগিনীদ্বরের নিকট পিপাসার জল চাহিল। উভয়ে জল দিয়া সকলের প্রাণরক্ষা করিল। রাজা জ্যেষ্ঠ কন্সার পাণিগ্রহণ করিলেন, কনিষ্ঠার সহিত কোতোয়ালের বিবাহ হইল। পরে সকলে রাজধানীতে ফিরিলেন। একদিন রাজান্তঃপুরে জ্যেষ্ঠা স্থাপুজা করিতেছিল। রাজা সেই পুজার দ্রব্য পা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই অপরাধে রাজার রাজ্য ছারখার হইল। এদিকে সুর্য্যপূজার কারণ কোতো-য়ালের ঘর ধনসম্পদে ভরিয়া গেল। স্ত্রী হইতেই রাজার তুদিশা ঘটিল ভাবিয়া, তিনি বড বোনকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। কোতোয়াল রাণীকে বনে রাথিয়া তৎ-পরিবর্ত্তে শুগাল কাটিয়া তাহার রক্ত আনিয়া রাজাকে দেখাইল। তুই ভগিনীই গর্ভবতী হইয়াছিল, যথাকালে তুইজনে পুত্র প্রস্ব করিল, তুই ছেলের নাম হইল তুথরাজ ও সুথরাজ।

রাজপুত্র হুধরাজ বনে বাড়িতে লাগিল। আদিত্যদেবের কুপার বালক অস্ত্রশস্ত্রে শিক্ষিত হইল এবং বেশ শীকারী হইরা উঠিল। একদিন আদিত্যদেব পক্ষিরপ ধরিয়া দেখা দিলেন। পক্ষীকে মারিবার জন্ম কুমার শর ছুঁড়িল। পক্ষী কুপিত হইয়া বলিল, তাের জন্ম শুল্ধ নয়, তাের বাপকে চিনি না। পাখীর কথার বালকের প্রাণে আঘাত লাগিল, মাকে আদিয়া বাপের কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার মাতা সকল কথা শুনাইল। বালক চঃখ দূর করিবার ইজ্ঞায় মাসীর কাছে ধন আনিতে চলিল। মাএর অঙ্গুরীর সাহাযে কৌশলক্রমে মাসী সহজেই

তাহাকে চিনিয়া শইল। কিছু দিন পরে বালক মাএর কাছে যাইবার জন্ম উতলা হইয়া পড়িল। মাসীও বছধন রত্ন সঙ্গে দিয়া বালককে পাঠাইয়া দিল। পথে স্থ্যদেব ব্রাহ্মণের বেশে আসিয়া বালকের সমস্ত ধনসম্পদ কাড়িয়া লইল। বালক কাঁদিতে কাঁদিতে মাএর কাছে আসিয়া সংবাদ দিল। কিছুদিন পরে উভয়ে ছদ্মবেশে কোতোয়ালের ঘরে উপস্থিত হইল। তুই ভগিনী মৃত্তিকার পিষ্টক খাইয়া আবার এক মনে সুর্য্যপুজা করিতে লাগিল। সুর্যাদেব প্রসন্ন হইলেন। রাজার মতি পরিবর্ত্তিত হঠল। রাণীর জন্ম তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কোতোয়ালকে ডাকিয়া কহিলেন, যেরূপে পার বাণীকে আনিয়া দাও, নচেৎ প্রাণ লইব। কোতোয়াল স্ত্রীকে গিয়া সংবাদ দিল। স্ত্রীর পরামর্শে কোতোরা**ল** রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। রাজা সসৈতে কোতোয়ালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। রাজা থাইতে বসিয়া দেখিলেন যে সেই বনবালা পরিবেশন করিতেছেন। স্ত্রীপুত্রকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। আহারান্তে স্ত্রীপুত্র সহ রাজা চলিলেন, পথে **অমঙ্গল** দেখিয়া এক হাডীর সাত বেটাকে কাটিয়া রাজপুরে পৌছিলেন। হাডীর মা সাত বেটা হারাইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। হাড়িনীর বিলাপে রাণী ব্যথিত হইল, হাড়িনীকে লইয়া রাণী স্থ্যপূজা করিলেন। হাড়িনীর পূজায় প্রসন্ন হইয়া স্থ্যদেব তাঁহার মৃত সাত বেটাকে বাঁচাইয়া দিলেন। এতদিন পরে রাজা স্র্যাপুজার প্রভাব ব্রিলেন। তিনি মহাসমারোহে স্থাদেবের পূজা ৰবিলেন। সূর্য্যপূজার ফলে রাজার পিতৃপুরুষ দর্শন হইল। তিনি পুত্রকে রাজ্য অর্পণ করিলেন। অবশেষে পিতা মাতার সহিত সূর্যালোক প্রাপ্ত হইলেন।

কবি রামজীবন ১৬১১ শকে 

আদিত্য-রচিত বা সুর্য্যের
পাঁচালী রচনা করেন। কালিদাসও ঐ সময়ে সুর্য্যকথা প্রচার
করেন। রামজীবন লিথিয়াছেন—

"গুরু জন মুখে স্থনি কথার সিকলি। স্থাদেব অস্সারে রচিমু গাঞ্চালি। পূর্ব্বেত আছিল এই ব্রতের জে কথা। প্রম হরিদে কৈমু প্রকাশ কবিতা।"

স্নতরাং দেখা যাইতেছে, আড়াইশত বর্ষেরও বছপূর্ব হইতে এদেশে সুর্যোর কথা প্রচলিত ছিল, কবি রামজীবন ও কালিদাস তাহারই অমুসরণ করিয়াছেন।

যাহা হউক, পূর্ববর্ণিত স্থর্যোর কথা হইতে পূর্ববতন সৌর ইতিহাসের একটা অক্ষুট পরিচর পাওয়া যাইতেছে।

 <sup>\* °</sup>ইল্বাম ঋতৃ বিধু শক নিয়োজিত।
 শ্বীরামজীবনে ভবে আদিভা-চরিত।

শাক্রীপী ব্রাক্রণদিগের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে এদেশে শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহারা যাদব-রাজক্তাগণের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাহা হইতেই ভোজকগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ভোজকেরাই ভারতে স্থাপুত্রা প্রচার করেন। এই সৌর ভোজক বিপ্রগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। এ কারণ নানা বৌদ্ধ স্তত্তগ্রহে ভোজক আচার্য্য বিপ্রগণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধপ্রভাবের সময় ইহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। গুপ্ত, মৌখরি ও বর্দ্ধন-রাজগণের সময়েও উক্ত সৌর বিপ্রগণ, অনেকটা প্রবল হইয়াছিলেন। খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দ পর্যান্ত এই বিপ্রগণকে হিন্দুরাজসভায় সমাদৃত দেখি। \* সূর্য্যের পাঁচালী হইতে আমরা মনে করিতে পারি, এক সময়ে এদেশে সৌর-বিরোধী নুপতি রাজত্ব করিতেন, ঘটনাচক্রে দৌরবিপ্রের সহিত সেই নুপতি সমন্ধ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্ত সৌরধর্মগ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হন নাই। এমন কি স্থাপূজায় অনাহা হেতু নিজ পত্নী পর্যান্ত পরিত্যাগ করিরাছিলেন। তাহার ফলে তাঁহাকে ঘোর অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে স্থাপূজকদিগের যত্নেই তাঁহার অশান্তি দূর হয়। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ এবং এখানকার বৌদ্ধ প্রভাবের সময় রচিত বাঙ্গালা গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে এক সময় হাডীজাতি এখানে বিশেষ প্রবেল ছিল, অনেক বৌদ্ধনুপতি তাহাদের শিঘ্যত্ব গ্রহণ করিতেও কুন্তিত হন নাই।† সেই বৌদ্ধ হাডীগণ সম্ভবতঃ তুর্যাপুজক বা সৌরগণের ঘোর বিদ্বেষী ছিল। তাই সূর্য্যপাঁচালীতে দেখি যে, রাজা সূর্য্যপূজার প্রভাব জানিতে গারিলে (সম্ভবতঃ সৌরমতে দীক্ষিত হইলে) সৌর-विष्वि हाज़ीवर्ध श्रवुख रहेम्राहित्यन । ‡ हाज़ी त्रभीन् निम्ना রাণীর আশ্রর লইয়াছিল। রাণীর মধ্যস্থতার যাহারা সৌরপ্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিল, সেই সকল হাড়ীপুত্র রক্ষা পাইয়াছিল। সুর্য্যের পাঁচালী হইতে আমরা দূর অতীত ইতিহাসের এইরূপ একটা ক্ষীণালোক পাইতেছি মাত্র! বৌদ্ধ বঙ্গাধিপগণের আচার্য্যকল্প হাডীর বংশধরগণের আজ যে শোচনীয় হীনতম অবস্থা লক্ষ্য করিতেছি, তাহা সৌর কি অপর কোন ব্রহ্মণ্য-প্রভাবের নিগ্রহজনিত কি না ? কে বলিতে পারে।

# मुमनमानी जामन।

অসুবাদ সাহিত্যের হুচনা।

বৌদ্ধ, শৈব ও শাক্ত প্রভাবের স্থচনা মুসলমান আমলের বহু পূর্ববর্ত্তী। বৌদ্ধাদি সাম্প্রদায়িক প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ যে সকল গ্রন্থ মুসলমান আমলে রচিত হইয়াছে, তাহাতেও আমরা मूमनमानागमत्नेत्र शृक्तिकन वन्नीय ममार्जित निमर्गन शाहे। वोक. শৈব, ও শাক্তপ্রভাবে যে সকল গ্রন্থ বন্ধভাষার প্রথম রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সংস্কৃত প্রভাব বা সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী টোলের পণ্ডিতগণের সংস্রব ছিল বলিয়া মনে হয় না । মুসল-মান অধিকার বাঙ্গালায় অনেকটা বন্ধমূল হইয়া আসিলেও মুসলমান অধিপতিগণের হৃদয়ে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সম্ভাব-স্থাপনের ইচ্ছা বলবন্তী হইলে মুসলমান রাজপুরুষগণ হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার ও হিন্দুশাস্ত্রধর্ম অবগত হইবার জন্ম যদ্ধবান হইয়াছিলেন। খুষ্ঠীয় ১৪শ শতাব্দের মধ্যভাগে হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটে। এই মিলনের ফলে খন্তীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে রাজানুগ্রহ-লাভের আশায় কোন কোন সংস্কৃতবিৎ ব্রাহ্মণ হিন্দুশাস্ত্রমর্ম্ম বুঝাইবার জন্ম অমুবাদ-কার্য্যে ব্রতী হইলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আখ্যায়িকা হিন্দুসমাজে আবালবুদ্ধ বনিতাই কিছু কিছু পরিজ্ঞাত ছিল। সকল কার্য্যেই হিন্দুগণ ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত আখ্যায়িকার দৃষ্টান্ত দিয়া চলিতেন। স্থুতরাং মুসলমান রাজপুরুষগণের সর্বাত্রে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের দিকেই লক্ষ্য পড়িল এবং উপযুক্ত লোক দিয়া ঐ সকল গ্রন্থের অমুবাদ করাইয়া ইতর সাধারণের মধ্যে প্রচার করাইতে অগ্রসর হইলেন। কোন কোন পণ্ডিত এই অমুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইলেও টোলের গোঁড়া অখ্যাপকগণের তাহা ক্রচিসন্মত হয় নাই. এমন কি

> ''অষ্টাদশ পুরাণানি রামশু চরিতানি চ। ভাষায়াং মানবঃ শ্রুড়া রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥"

এইরূপ অমূলক শ্লোক আওড়াইয়া তাঁহারা অনুবাদসাহিত্যের বিলোপসাধনে উত্তত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের
নিগ্রহে প্রথমকালের বহুতর অনুবাদ-সাহিত্য বিলুপ্ত হইয়াছে,
সন্দেহ নাই। ক্বতিবাস, বিজয় পণ্ডিত প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতের অনুবাদ এখনও সেই ক্ষাণ স্মৃতি রাথিয়াছে বলিলে
অত্যক্তি হয় না। ক্বতিবাস ও কাশীদাস বঙ্গের আবালর্দ্ধবনিতার
উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই এক
সময়ে টোলের অধ্যাপকগণ গালি দিয়া বলিয়াছিলেন,—

''ক্ত্তিবাসী কাশীদাসী আর বামুন ए সী এই তিন সর্ব্বনাশী।"

<sup>\*</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ, ৪র্থাংশ ৫৮-৫৯ পৃ:।

<sup>+</sup> मानिकहल भक्त जहेवा।

<sup>1 &</sup>quot;পথে জাইতে অমকল দেখিল ভথন। এত দেখি নরাধিপ কুপিত হইল। হাড়ীরে কাটিতে রালা আদেশ করিল। ভূপতির বাকা কভু না জার খণ্ডন। একে একে কাটিলেক হাড়ী শত জন।" ( রামজীবন )

#### বামায়ণ

গোড়েশ্বরগণের উৎসাহ পাইয়া ভাষার ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্ত বহু বক্ষীয় কবি যে সকল সংস্কৃতগ্রন্থ বক্ষভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেল, তন্মধ্যে রামায়ণের অনুবাদই আপাতত সর্বব্যাম মনে করিতে পারি। রামায়ণের রচয়িতা বা অনুবাদক ও বছু। তন্মধ্যে কৃত্তিবাস, অনুতাচার্য্য, অনস্তদেব, ফকিররামকবিভূষণ, কবিচন্ত্র, ভবানীশকরবন্দ্য, লক্ষণবন্দ্য, গোবিন্দদাস, ষ্চীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, জগৎবল্লভ, ভিবক্ শুক্রদাস, দিজ রামপ্রসাদ দিজ দয়ারাম, য়ামমোহন, ও রঘুনন্দন গোস্বামী, এই ২২ জনকবির সন্ধান পাইয়াছি। এই সকল রামায়ণরচকদিগের মধ্যে কবি কৃত্তিবাসই অগ্রাণী।

কৃত্তিবাদের আত্মপরিচর সম্বন্ধে যে একটী পরারপ্রবন্ধ পাইয়াছি, নিম্নে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

> "পুর্বেতে আছিল শ্রীদমুজ মহারাজা। ঠাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥ বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির। বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥ সুথ ভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে ॥ গঙ্গাতীরে দাঁডাইয়া চতুর্দ্দিকে চায়। রাত্রিকাল হইল ওঝা শুভিল তথার। পুহাইতে আছে যথন দণ্ডেক রজনী। আচন্দিতে গুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ कूक्रत ध्वनि अनि ठाति पिरक ठात्र। হেন কালে আকাশবাণী শুনিবারে পার॥ মালী জাতি ছিল পূর্বে মালঞ্চ এ থানা। ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা। গ্রামরত্ব ফুলিয়া জগতে বাধানি। দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা-তরঙ্গিণী। ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি। ধন ধাক্তে পুত্র পৌত্রে বাড়য় সস্ততি ॥ গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশর। মুরারি সুর্ঘা গোবিন্দ তাহার তনয়। জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত। সাত পুত্র হৈব তার সংসারে বিদিত ॥ জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব। রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥ মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাথানি। ধর্মচর্চার রত মহান্ত বে মানী ॥ মদ রহিত ওখা হৃদ্র মূর্তি ৷ মার্কণ্ড ব্যাস সম শান্তে অবগতি 🛭

স্শীল ভগবান্ তথি বনমালী ৷ প্রথম। বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গালুলী ॥ দেশ যে সমস্ত ত্রাহ্মণের অধিকার। বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিহ হুখের সংসার 🛭 क्र नीत ठेक्त्रात शामाकि अमात। মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়এ সম্পদে॥ মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাথানি। ছয় সহোদর হৈল এক জে ভগিনী। সংসারে সানন্দ সতত কুত্তিবাস। ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস। সহোদর শান্তি মাধব সর্বলোকে ঘুসি। 🔊 কর ভাই তাএ নিত্য উপবাসী। বলভদ্র চতুর্জু জ অনস্ত ভাস্কর। আৰু এক বহিন হৈল সতাই উদর। মালিনী\* নামেতে মাতা বাপ বনমালী। ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী । আপনার জন্ম কথা কহিষ যে পাছে। মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে। সুর্যা পঞ্জিতের পুত্র হৈলা নাম বিভাকর। সর্ব্য জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর॥ স্ব্যপুত্র নিশাপতি ষড় ঠাকুলাল। সহস্রদংখ্যক লোক বারেতে জাহার। त्रांज। शीएइयत मिन श्रमामी এक खाँछ।। পাত্র মিত্র সকলে দিলেন খাদা জোড়া। পোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বহুদ্ধর। বিদ্যাপতি কক্ত ওঝা তাঁহার কোওর ॥ ভৈরবহত গজপতি বড় ঠাকুরাল। বারাণনী পর্যান্ত কীর্ত্তি ঘোষএ জাঁহার ॥ মুখটা বংশের পদ্ম শান্তে অবভার। ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে জাহার আচার॥ क्रम मिरन ठांक्त्रारन बक्क हरी अरन । মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে 🛚 আদিত্য-বার এপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কুত্তিবাস ॥ শুভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িমু ভূতলে। উত্তম বস্তু দিয়া পিতা আমা লৈলা কোলে। দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উরাস। কুত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ।

\* আদিকাণ্ডের অপর একথানি পুথিতে এইরূপ পরিচয় আছে—

"পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।

জন্ম লভিলা কৃষ্টিবাস ছয় সহোদরে।

বলভন্ত চতুর্ভু জ অনস্ত ভাস্কর।

নিত্যানক্ষ কৃতিবাস ছয় সহোদর।

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ বুহস্পতিবার উষা পোহালে শুক্রবার। পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥ তথার করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার। যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার i সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে। নানা ছলে নানা ভাষা আপনা হইতে ফুরে। विमा। मक्त कतिए अभरम देशन मन । श्वकरक प्रकिशा पिशा घत्रक शंमन ॥ বাদি ৰশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চাবন। হেন গুরুর ঠাই আমার বিদ্যা সমাপন । ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উন্মাকর। হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিব্যার উদ্ধার। গুরু হানে মেলানি লইলাম মঞ্চলবার দিবসে। শুকু প্রশংসিলা মোরে অংশ্য বিশেবে 🛊 রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে। পঞ্চ লোক ভেজিলাম রাজা গৌডেখরে । বারী হত্তে শ্লোক বিয়া রাজাকে জানালাম। রাজাত্তা অপেক্ষা করি দারেতে রহিলাম। সপ্ত ঘটি বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাটি। শীঘ্ৰ ধাইআ আইল দারী হাতে স্বৰ্ণলাঠী 🛚 কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কুতিবাস। রাজার আদেশ হইল করহ সন্তায। নয় দেউভী পার হয়ে গেলাম দরবারে। সিংহ সম দেখি রাজা দিংহাসন পরে। রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ। তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ ফুনন্দ ॥ বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ। পাত্র মিত্র দনে রাজা পরিহাসে মন॥ গন্ধৰ্বে ৰায় বদে আছে গন্ধৰ্বে অবতার রাজ্মভা পুজিত তিঁহ গৌরব অপার॥ তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পার্শে। পাত্র মিত্র লয়ে রাজ। করে পরিহাসে । ভাহিনে কেদার রায় বামেতে তর্ণী। ফুল্দর এবংস আদি ধর্মাধিকারিণী। মুকুন্দরাজার পণ্ডিত প্রধান হন্দর। জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর । রাজার সভাখান যেন দেব অবতার। দেখিআ আমার চিত্তে লাগে চমৎকার। পাত্রেত বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে। অনেক লোক ডাঙাইয়া রাজার সমুখে। চারিদিগে নাটা গীত সর্বলোক হাসে। চারিদিগে ধাওয়াধাই রাজার আভাদে।

আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি। তার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুঙি। পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর। মাৰমাদে থরা পোহাত রাজা গোডেখর । ভাণ্ডাইমু গিআ আমি রাজ বিদ্যমানে। নিকটে জাইতে রাজা দিল হাত সানে । রাজ আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চখরে । রাজার সম্মধে আমি গেলাম সম্বরে । রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে। সাত শ্লোক পড়িলাম স্থনে গোডেখরে। পঞ্চেৰ অধিষ্ঠান আমার শরীরে। সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুথ হৈতে ফুরে । নানা ছলে লোক আমি পড়িমু সভাএ। লোক হানি গোডেখর আমা পানে চাএ। নানা মতে নানা লোক পডিলাম রসাল i খুসি হইআ মহারাজ দিলা পুষ্পমাল। रकमात थैं। भिरत छोटल हम्मरनत्र हड़ा i রাজা গোড়েখর দিল পাটের পাছড়া 🛭 রাজ। গৌডেখর বলে কিখা দিব দান। পাত্র মিত্র বলে রাজা জা হয় বিধান । পঞ্চ গৌড চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা। গৌড়েশর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা । পাত্র মিত্র সভে বলে হ্রন দ্বিজরাজে। জাহ। ইচ্ছা হএ তাহা চাহ মহারাজে। কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা জাই তথাএ গৌরব মাত্র সার 🗈 জত জত মহাপণ্ডিত আছএ সংসারে। আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে। সম্ভ হইয়া রাজা দিলেন সম্ভোধ। রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ 🛭 প্রসাদ পাইয়া করি এই নাম সত্তরে। অপূর্ব জ্ঞানে ধাএ লোক আমা দেখিবারে। চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত। সভে বলে ধ্যা ধ্যা ফুলিয়া পণ্ডিত । মূনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামূদি। পঞ্চিতের মধ্যে কুত্তিবাস মহা ঋণী 🛭 ৰাপ মায়ের অশীর্কাদে গুরু আজ্ঞা দান। রাজাজার রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান 🛚 সাত কাণ্ড কথা হএ দেবের স্থলিত। লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাদ পণ্ডিত। রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে। কুত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥"

ক্তবিবাস মুর্থ ছিলেন, কথকদিগের মুথে রামায়ণকথা

শুনিয়া তিনি তাহা ভাষায় অনুবাদ করেন, ইত্যাদি মিথ্যাসংস্কার, উদ্ধৃত শ্লোকাবলি পাঠে দ্রীভূত হইবে। ফলতঃ ক্নত্তিবাস
ফুলিয়ার প্রাসিক মুখটী কুলে জন্ম গ্রহণ করেন, সংস্কৃতে তাঁহার
পাণ্ডিত্য ছিল। পাণ্ডিত্য গৌরবে অর্থ স্পৃহা পরিহার করিয়া তিনি
যে প্রকৃত জ্ঞানগর্বিত নিরাকাজ্ঞ্ফ ব্রাহ্মণ্যচরিত্র প্রকৃতিত
করিয়াছিলেন, তাহা নিমোক্ত কয়েক পংক্তি পয়ার দৃষ্টেই
নিঃসন্দেহ প্রতীত হয়। যথা—

"পাত্র মিত্র সভে বলে স্থন দ্বিজরাজে। জাহা ইচ্ছা হএ তাহা চাহ মহারাজে॥ কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার। যথা জাই তথা পাই গৌরবমাত্র সার॥"

কৃত্তিবাস ১৪৪০ খুঃ অঃ কিংবা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে ফুলিয়া গ্রামে মাঘমাসের প্রীপঞ্মীর দিন রবিবার জন্মগ্রহণ করেন। কুলজী গ্রন্থে পাওয়া যায়—ক্তিবাদের পূর্ব্বপুরুষ নুসিংহ ওবার পিতামহ বৃদ্ধ উধো রাজা দনৌজামাধবের সভায় পূজিত হইয়াছিলেন। কুত্তিবাদের আত্মপরিচায়ক প্যার প্রবন্ধে যে শ্রীনমুজ মহারাজের নাম দেখা যায়, তিনি সন্ত-বতঃ উক্ত দনৌজা বা দমুজমাধব। দনৌজামাধব ১২৮০ হইতে ১৩৩ খুষ্টান্দ পৰ্য্যন্ত বৰ্ত্তমান ছিলেন। ক্বত্তিবাদ উধো হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ। স্থতরাং ১২৮০ হইতে প্রায় ২০০ শত বৎসর পরে ক্বতিবাসের প্রোচাবস্থা ধরা যাইতে পারে। ১৪০৭ শকে ধ্রুবানন্দের মহাবংশাবলী রচিত হয়। তাহাতে "ক্তিবাসঃ কবিধীমান শাম্যো শান্তিজনপ্ৰিয়" এইরপ উল্লেখ দেখা যায়। কত্তিবাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৮৮০ খুঃ অব্দে মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়। সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস এই সময় বিভ্যান ছিলেন। কবি যে রাজার সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাহিরপরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণ। ক্তিবাসের জগদানন রাজা কংস-নারায়ণের ভাগিনেয়। তাঁহার পিতা শ্রীক্লঞ্ড এই রাজার মহাপাত্র। রাজসভায় যে মুকুন্দ পণ্ডিত প্রধানরূপে গণ্য হইয়াছেন, তিনি সম্ভবতঃ উক্ত শ্রীক্লফের পিতা মুকুন্দ ভাত্নড়ী। ইহাঁরা সকলেই বারেক্র-কুলোজ্জ্ব। জনুমান ১৩৪৮ খৃঃ অবে ফকরুন্দীন কর্তৃক স্থবর্ণ গ্রাম অধিকার কালে বৃদ্ধ নৃসিংহ ওঝা রাষ্ট্রবিপ্লবে পড়িয়া পূর্ব্ববাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ফুলিয়ায় আসিয়া বাস করেন।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ-বিকৃতি বহুলরূপেই ঘটিয়াছে। স্কুতরাং কৃত্তিবাদের খাঁটি রচনার রসাস্থাদ পাঠকের পক্ষে অসম্ভব। আমরা যে সকল রচনা কৃত্তিবাদের লিখিত বলিয়া প্রাচীন কবির ক্বিজ্বগৌরবের স্পদ্ধা করিয়া থাকি, হয়ত এই গৌরবস্পদ্ধা অন্থ কাহারও জন্মই করা হইতেছে। কারণ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের স্থায় আরও কত তর্কালকার যে বাঙ্গালা-রামায়ণের
পাঠ-বিকৃতি ঘটাইয়াছেন, তাহার ইয়ভা নাই। দৃষ্টান্ত স্থলে
একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। যথা—

"গোদাবরী নীরে আছে কমল কানন।
তথা কি কমলমুখী করেন ত্রমণ ॥
পামালয়া পামমুখী দীতাকে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পামারনে লুকাইয়া ॥
চির দিন পিপাদিত করিয়া প্রয়াদ।
চন্দ্রকলা ত্রমে রাছ করিলা কি গ্রাদ॥"

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদগুলি কোনও হস্তলিখিত পুঁথিতেই পাওয়া যায় না।

ক্তিবাদের রচনায় প্রসাদ ও মাধুর্য্য ওণ যেন উথলিয়া পড়িতেছে। কবিতানৈপুণ্যেও তিনি বঙ্গের এক জন প্রধান কবির আসন পাইতে সম্পূর্ণ অধিকারী।

৩০০ বর্ষের হস্তলিখিত ক্বতিবাদী উত্তরকাও হইতে আমরা বেশ ব্নিতে পারি যে ক্বতিবাদের সময়ে বৈশুবপ্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অনেকটা শৈবপ্রাধান্তই ছিল। পরবর্ত্তী সংস্কারক-দিগের হস্তে ক্বতিবাদী রামায়ণের পাঠবিক্বতির সঙ্গে সঙ্গে বৈশুব প্রভাবের নিদর্শন প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। ক্বতিবাদীর প্রাচীনতম হন্তলিপি দেখিলে অনেকটা বাল্মীকির অন্থবাদ মনে হইবে, পরবর্ত্তিকালের পুথিগুলি অনেক অবান্তর কথায় বাল্মীকির চিত্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষণের শক্তিশেল, তরণীসেন বধ প্রভৃতি কতকগুলি পালা ক্বত্তিবাসের নামে প্রচলিত হইলেও সেগুলি প্রকৃত ক্বতিবাসের রচনা নহে, তাহা ভিন্ন কবির রচনা।

কৃত্তিবাসের পর যতগুলি রামায়ণ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে
'অনন্ত রামায়ণ'ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার
প্রাচীনত্বের আর একটা বিশেষ প্রমাণ—ভাষা। ভাষা অত্যন্ত
অনন্ত রামায়ণ
কটিল। স্কতরাং ইহার প্রাচীনত্ব স্বীকারে
কাহারও ভিন্ন মত হইবার অবসর দেখা
যায় না। ইহার রচনাকাল ন্যূন পক্ষে চারি শৃত বৎসরের কম
নহে। তবে গ্রন্থের শব্দবিত্যাস দৃষ্টে গ্রন্থকারকে কেহ কেহ
শ্রীহট্ট বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন হুগনের অধিবাসী বলিয়া
মনে করেন। এ গ্রন্থের ভাষা কিছু স্বতন্ত্র ও ছরাহ শব্দবহুল। যথা—

শকাহার ঝিআরি তুন্দি কাহার ঘরনী। কিবা নাম তুন্ধার কহিব স্থলক্ষণি ॥ জনকনন্দিনী মুঁঞি নাম মোর দীতা। দসরথপুত্র ছীরাম বিবাহিত। ॥

পিতবাক্য পালি রাম বনে আসিলেন্ত। লক্ষণের সহিতে মুগ মারিব গৈছন্ত ॥ আদি লভ ফুল জলে পূজিব। ছবন। ধনেক বিলম্ব করিয়ে। ক মহাজন ॥ উদ্বিশ্ন মনে সীতা ষোলে খর করি। তপদি নহিক মঞি জানিবা সুন্দরী॥ জগত রাবন জাক স্থানিআছ করে। জাহার সদৃস বড়া নাহি ত্রিভুবনে । হেনএ রাবন আজি ভৈলুঁ তব পাস। রামক তেজিআ বালৈ কর মোতে আস। জত পাটেম্বরী মোর স্ব তোর দানী। জোহি খোজে। সেই দিবো থাকিবো উপাদি। মানুস রামকে বালৈ দূরে পরিছর। মুঁঞি সমে জুগে জুগে রাজ্য ভোগ কর। হেন মুনি ক্রোধে দীতা বুলিলন্ত বাণী। তুর গুটা পাপিষ্ঠ অধম লঘ্পাণী। নিকোঁট গোটর তোর এত মান ছাম। ছুকর ডাকুলি হঁয়া গঙ্গাম্বানে জাস॥ রাঘবর ভার্যাত ভোঁহার ভৈল মন। তিথাল থাণ্ডাত জিহ্বা ঘদম তুরজন। হাতে তুলি কালকৃট গিলিবার ছাস। মপুত্র বান্ধবে পাপী হৈবি সর্ব্যনাম। আন বহুতর বাক্য বুলিলত আই। সংক্ষেপ পদত ধিক্ দিবেতু জুআই ॥" (হস্তলিপি)

অভ্তাচার্য্যরিচত একথানি প্রাচীন রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে।
এই কবির পূর্বি-নাম নিত্যানন্দ। ব্রাহ্মণবংশে ইহাঁর
অভ্তাচার্য্যের রামায়ণ
জন্ম। ইনি অভ্তাচার্য্য আখ্যা লইয়া
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রকাশ করেন।
নিত্যানন্দ নিজে লেখা পড়া জানিতেন না, শুধু দৈবশক্তি বলে
রামায়ণের অন্থবাদ করিয়াছিলেন—এই জন্ম তাঁহার উপাবি
হইয়াছিল—অভ্তাচার্য্য। এই রামায়ণ খানি এক সময় বিশেষ
আদৃত হইয়াছিল। অভ্তাচার্য্যের রামায়ণে সীতাকে কালীর
অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তিন থানি প্রাচীন পুঁথি
হইতে গ্রন্থকারের এইরূপ পরিচয়্ম পাওয়া গিয়াছে—

শ্প্রণিতামহ শুরু বন্দো জাহার আইদ্বপ্ত।
তাহার পুত্র উপজিল নামেত প্রচণ্ড।
তাহার তনর বন্দো নামে ছীনিবাদ।
তথের সাগর তেঁহো নারায়ণের দাস।
তিহো উপজিল পুত্র মাণিক প্রবর।
জনমিল চারি পুত্র চারি সহোদর।
চারি সহোদর তারা পপ্তিত গুণনিধি।
ভারতীর প্রসাদে পাইল অলক্ষিত সিদ্ধি।

আত্রাই কুলেতে বাদ বড়বড়িআ গ্রাম। শুভক্ষণে হইল জে নিত্যানল নাম 1 মহাপুরুষ তবে জন্মিল সংসারে। জত জত সংকর্ম তার পৃথিবী ভিতরে 🛭 দেবগণে মুনিগণে কর্ম শুভাচার। অভত নাম হইল বিদিত সংসার॥ মাঘ মাদে শুকু পক্ষ ত্রয়োদশী তিখি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচর দিলেন রঘুপতি। প্রভুর কুপা হইল রচিতে রামায়ণ। অভুত হইল নাম সেই সে কারণ # যজ্ঞোপবীত নাহি বয়দে সপ্ত বৎসর। রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর 🛭 জিমি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ। জড় কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ। পরার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। তপোবলে হইল তার এ তিন কুমার। জয় বিজয় হইল আর শিব।নন। একত্রে তিনেক বর দিলা রাসচন্দ্র "

আর একথানি পুথিতে এইরূপ পরিচয় আছে—

"শিবসারযোগে হুবর্ণপুরী প্রাম। অমৃতাখ্যা নাম তাহে অনুপাম ৷ আত্রাই পূর্ববম্থী যথা কুরুক্ষেত্র ধাম। করতোয়ার পশ্চিমে জাহুবী অনুপাম। করতোয়া পশ্চিমে আত্রাই উত্তরকুলে। মহাপুণ্য স্থান বড়বড়ি পুরাণেত বলে। অমর্ত্রকুণ্ডা দোনগাম অধিকারী তার। প্রীল কাশী আচার্য্য তাহে সুধীর সদাচার। তার ঘরে জনিলেন এ চারি তন্য। মেনকা উদরে জন্ম চারি মহাশয়। জোঠ তিন জন হইল মহাবিচক্ষণ। অতি মুথ আছিলেন কনিষ্ঠ নিত্যানন ॥ সপ্তম বৎসর ছাওাল অক্ষর নাহি চিনে। থেল।ইতে ফেরে সদা রাখালের সনে ॥ মাঘ মাসেত ভীম একাদণী তিথি। ষগ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইলা রঘুপতি ॥'

উদ্ধৃত পরিচয় হইতে জানা যাইতেছে যে, করতোয়া পশ্চিমে ও আত্রেয়ী নদীর উত্তরকূলে বড়বড়িয়া বা স্থবর্ণপুরী নামক গ্রামে কবির জন্ম।

অভুতাচার্য্যের সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, ক্বত্তিবাসী রামায়ণ হইতেও অনেক বড়। এত বড় গ্রন্থ সাত বর্ষের বালক রচনা করিয়া-ছেন, তাহাণ্ড কি কথন সম্ভব ? হয় ত শৈশবকাল হইতেই নিত্যানন্দ রামায়ণ গান করিবার অপূর্ব্য ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, তাই সাধারণে তাঁহাকে রামচন্দ্রের রূপাপাত্র মনে করিয়া"অছ্ত"
দাখ্যা দিরা থাকিবেন। পরে বয়স বৃদ্ধি ও তিন পুত্রের জন্মের
পর তিনি নিজেও এক বৃহৎ রামায়ণ রচনা করেন। এসময়
জনেক গায়কের তিনি আচার্য্য বা ওন্তাদ হইয়া "অভ্তাচার্য্য"
নামেই পরিচিত হন।

অঙুতাচার্য্যের রামারণে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ মালদহ, রাজসাহী ও বগুড়া জেলার প্রচলিত শব্দ যথেষ্ঠ ব্যবস্থাত হইয়াছে।
এই গ্রন্থের আড়াই শত বর্ষের নকল আমরা দেখিয়াছি। ভাষার
বিচার করিলেও গ্রন্থানি চারিশত বর্ষের পূর্বাতন বলিতে
বিশেষ আপত্তি নাই। তবে কত্তিবাদের আয় অভুতাচার্য্যকে
একজন শ্রেষ্ঠ কবির আদন দেওয়া যাইতে পারে না, তাঁহার
রচনায় সেরূপ কবিত্ব, পাণ্ডিত্য বা প্রসাদগুণের পরিচয় নাই।
কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ গায়নের উপযুক্ত পটমঞ্জরী, বরাড়ী, কামোদ,
নাচাড়ী প্রভৃতি নানা রাগে গীত হইত। কবির সময়ে মুসলমানেরা বলপূর্বাক হিন্দুর জাতি লইতে চেষ্টা করিত। একারণ
তাঁহার সময়ে জাতিতে উঠিবার অতি সামাক্ত প্রায়ন্চিত্তের
ব্যবস্থা ছিল। যথা—

"বল করি জাতি যদি লএত জবনে।

ছয় প্রাদ অন যদি করাএ ভক্ষণে।

প্রামশ্চিত করিলে জাতি পাএ সেই জন।

মুনির কথা স্থনি হাসেন দেব নারায়ণ॥

ছয় পুরুষ পর্যান্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে।

নিবেদন কৈছু প্রভু তোসার নিয়ড়ে॥

ব্রহ্মতেজ সম তেজ নাহি অিভুবনে।

ব্রহ্মতেজ নাহি থাকে গোমাংস ভক্ষণে॥"

কৃত্তিবাদের প্রায় শত বর্ষ পরে পশ্চিমবঙ্গে একজন মহাকবি জন্মিরাছিলেন, তাঁহার নাম শব্ধর কবিচন্দ্র। ইহার পিতার
শব্ধর নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। শব্ধর মল্লবংশীয় বনবিঞ্কবিচন্দ্র পুরাধিপ গোপাল সিংহের আদেশে সমগ্র মহাভারতের
অন্মবাদ রচনা করেন, তজ্জ্য কবি মল্লরাজের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বহু ব্রক্ষোত্তর সম্পত্তি এবং "কবিচন্দ্র" উপাধি
লাভ করেন। তিনি চৈত্যভক্ত ছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায়
ইহাকে ইন্দিরা স্থীর অবতার বলিয়া বৈষ্ণবর্গণ কল্পনা করিয়াত্বেন। যথা ক্রম্ভদাসের স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে—

"ইন্দিরাখ্যা বলিয়া সখী কহি তার নাম। কবিচন্দ্র ঠাকুর দেই হয় বিদ্যাধাম॥"

কৰিচক্ৰ বাস্তৰিক "বিষ্মাধাম"ই ৰটে, তাঁছার অসাধারণ অধ্যবসায় ও ৰঙ্গভাষার সেবা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্যাগৰতের অন্তবাদ এবং অপরাপর গ্রন্থগুলি একত্র করিলে প্রকৃতই বিরাটকাণ্ড বলিয়া মনে হইবে। \* কবিচন্দ্রের রামান্নণের রচনা অতি মধুর, সরস ও বৈষ্ণবীয় ভক্তি মাথান। ক্লব্রিবাসী বঙ্গীন রামান্নণের আদি কবি বলিয়া সর্ব্বপ্রধান আসন লাভ করিলেও কবিত্বনৈপুণ্যে ও ভাববিকাশে কবিচন্দ্র ক্লবিবাস হইতে কোন অংশে হীন নহেন।

প্রাচীন বঙ্গভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই গীত হইত। গায়নের গুণেই অনেক স্থলে গ্রন্থের আদর ও স্থপ্রচার হইত। গায়নেরা অনেকস্থলে প্রাচীন কবির পালায় স্থবিধামত তৎপরবর্ত্তী কোন কোন কবির উৎকৃষ্ট রচনা মিশাইয়া গান করিতেন। এইরূপে ক্বতিবাসী রামায়ণে কবি-চন্দ্রের বহুতর রচনা প্রক্রিপ্ত হইয়াছে। অঙ্গদের রায়বার, তরণী-সেনবধ প্রভৃতি মূল রামায়ণ বহিভূতি যে সকল পালা ক্বতিবাসের নামে প্রচলিত দেখা যায়, সে সমস্তই কবিচক্রের লেখনীপ্রস্থত। পূর্ব্বেই বিথিরাছি যে আদি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাল্মীকির মূল রামায়ণের অনুগত। নোয়াখালি,কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে রামায়ণের যে অতি প্রাচীন হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা অনেকটা সংক্ষিপ্ত ও মূলাত্মগত বটে, তাহাতে ৰৈঞ্চব প্ৰভাবের আদৌ নিদর্শন নাই ৷ কবিচন্দ্রের রামায়ণ বৈষ্ণবীয় কোমলভার স্থুরে গ্রথিত! এমন কি, তাঁহার রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডেও যেন রণক্ষেত্রের ভৈরব চিত্র নিম্প্রভ হইয়া ভক্তি ও করুণ রস ফুটিয়া উঠিয়াছে। গায়ন বা লেথকদিগের যত্ত্বে পরবর্ত্তিকালে ক্রন্তিবাসী রামায়ণও কবিচন্দ্রের ভাবে বা তাঁহারই রচনার সমাবেশে বৈষ্ণব মূর্ত্তিতে বর্ত্তমান রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।

কবিচন্দ্রের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, ফকিররাম কবিভূষণ, তিষক্ শুক্রদাস, জগৎবল্লভ, ভবানীশঙ্কর বন্দ্য ও লক্ষণবন্দ্য
ফকিররাম ও রামায়ণ প্রকাশ করেন। ভাঁহারা কেহ বালীকি
ভবানীশঙ্কর রামায়ণ, কেহ অধ্যাত্মরামায়ণ কেহ বা বাশিষ্ঠরামায়ণের দোহাই দিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাদের

 নিমে কবিচল্রের গ্রন্থাবলির তালিকা এবং প্রতি গ্রন্থের আফুমানিক লোকসংখ্যা দেওয়া গেল—

| রামায়ণ ( সপ্তকাণ্ড ) লোক সং  | খ্যা প্রান্ন |           | ₹€••€     |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| মহাভারত ( অষ্টাদশ পর্ব্ব )    | ***          | ***       | ٥         |
| ভাগৰত বা গোৰিন্দমঙ্গল         | ***          | ***       | ₹8•••     |
| শিবায়ন                       | 6-0 0        |           | > • • • • |
| শীতলাম <b>ঙ্গল</b>            |              | ***       |           |
| <b>লক্ষ্মী</b> চরি <b>ত্র</b> |              | ***       | >4        |
| সত্যনারায়ণ-ব্রত্কথ।          | 000          | ***       | 24.0      |
| একোদ্দিষ্টশ্ৰাদ্ধস্ত্ৰ        | •••          | • • •     | ₹€•       |
| व्यक्तिया विक                 | ত্যাত্ৰী জোৱ | ক সংখ্যাৰ | Wasa.     |

এই সকল গ্রন্থ এক কবিচন্দ্রের লেখা কি না, এ সম্বন্ধে জনেকে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। কারণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বহু কবিচন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। গ্রন্থ উক্ত কোন একথানি মূল-রামায়ণের অনুবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উক্ত রামায়ণদম্হে, এত্তির নানা পুরাণে রামচন্দ্রের যে চরিতাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহারই কিয়দংশ বা ভাব অবলম্বন করিয়া উক্ত রামায়ণগুলি রচিত হইয়াছে। এত্তির ঐ সকল রামায়ণের পূর্ববর্ত্তী ক্রন্তিবাদ, অভ্তাচার্য্য, কবিচন্দ্র প্রভৃতি কবির অনুকরণও লক্ষিত হয়। উক্ত কবি-চতুষ্টয়ের মধ্যে ফ্কিররাম কবিভূষণ এবং বন্দ্যঘাটীয় ভবানী-শঙ্করের রচনাই শ্রেষ্ঠ। ফ্কিররাম কবিরাজ সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার রচনার নমুনা—

- ১। "নব বসং হেম্মস্ত বলবস্ত গাজি। শত সিন্ধু গতি লাফা, বিপরীত বীৰ দাফা, কারিকাভ হলি কম্পারণ ঝাস্প তেজা ॥"
- ২। "অঙ্গুল হামারা নাম, মেরে নাম প্রভুরাম। ইএ রাম কোন্ হোএ, নাহি জান সম্পদ সোহে। তঞ্জি সীত কর্কে চোরি, তোম্নে আয়া লঙ্কাপুরী॥"

ভবানীশঙ্কর সর্বানন্দী মেলের রবিকরী থাক, সাগরদীয়ার বন্দ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম বিজয়রাম, পিতামহের নাম গোবিন্দরাম। তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে বেশ কবিতানৈপুণ্যের পরিচায়ক।

কবি ভবানীশঙ্করের সময়ে লক্ষণবন্যা নামে আর একজন কবি জন্মগ্রহণ করেন, ইনিও সপ্তকাও রামায়ণ রচনা করিয়া-লক্ষণ বন্দা। ছেন। ইনি "বাশিষ্ঠ রামায়ণ" নাম দিয়া স্বীয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্ত মূল বাশিষ্ঠ রামায়ণে যেরূপ যোগশাস্ত্রীয় গুহু উপদেশসমূহ লিপিবদ্ধ আছে, লক্ষণের রামায়ণে সেরূপ তত্ত্বকথার বিস্তার নাই। কবি লক্ষণের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও মার্জিত।

লক্ষণবন্দ্যের পর গোবিন্দ বা রামগোবিন্দ দাস নামে একজন কামস্থ বৃহৎ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণের শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২৫০০০। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"কুঞ্জবিহারী পিতামহ দিদ্ধ অভিলাষ।
তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ।
ধে যাবে বৈকুঠপুরী ঞীরামেরে ভজ॥
গোবিন্দ দাসের রাম গুণনিধি।
কি দোষ পাইয়া তবে বাদ সাধে বিধি॥"

এই পঞ্চন কবি রাড় বা পশ্চিমবঙ্গ উজ্জ্বল করিয়াছেন। তাঁহাদেরই সময়ে পূর্ববঞ্গে ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন রামায়ণ রচনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। ষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস দেন উভয়ে পিতা পুত্র। পুঁথিতে
ইহাঁদের বাসস্থান 'দীনার দ্বীপ' বলিয়া উল্লিপিত। কেহ কেহ
ষ্ঠীবর ও অনুমান করেন, মহেশ্বনদি পরগণার অন্তর্গত
গঙ্গাদাস সেন
সোণার গাঁর নিকটবত। বর্তনান 'ঝিনারদি'
আর এই 'দীনার দ্বীপ' একই স্থান। ইহাঁরা পিতাপুত্র আজীবন
সাহিত্যরতে ব্রতী ছিলেন। শুধু রামান্ত্রণে নহে—পদ্পুরাণ,
মহাভারত প্রভৃতিতেও ইহাঁদের প্রভিভা ব্যক্ত হইয়ছে।
পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পুঁথিগুলির অধিকাংশ পুঁথিতেই এই পিতাপুত্র কবিহরের লেখার অল্বিন্তর নমুনা পাওয়া যায়। একথানি
অন্দিত প্রাচীন পদ্পুরাণে ষ্ঠীবরের 'গুণরাজ' উপাধি দৃষ্ট হয়।

ষ্ঠীবর জগদানন্দ নামক কোন এক ব্যক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য লিথিয়াছিলেন। রামায়ণের অনেক উপাথ্যান ইনি রচনা করেন। ইহার রচনা সরল ও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পুত্র গঙ্গাদাসের রচনা বিস্তৃত ও স্থানর। কবি গঙ্গাদাস প্রায় বহু স্থানেই পিতা ও পিতামহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"পিতামহ কুলপতি পিতা ষষ্ঠীবর। যার যশ ঘোষে লোক পৃথিবী ভিতর॥"

দিজ হুর্গারামের রচিত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ক্নতি-বাদের পরে লিখিত হয়, একথা কবি নিজেই অনেকবার স্বীকার হুর্গারাম করিয়াছেন। এই হুর্গারাম কবির কোন আত্মপরিচয় পাওয়া যায় নাই। দিজ হুর্গারামক্বত একথানি কালিকা-পুরাণের অনুবাদও আমরা পাইয়াছি।

কিঞ্চিৎ অধিক ২৫০ বৎসর হইল, বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে জগংরাম রায় জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রাম রাণীগঞ্জ ষ্টেসন হউতে তিন মাইল দক্ষিণ জগৎরাম রায় পশ্চিমে এবং বাঁকুড়া সদরের ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন ভুলুই গ্রাম এখন নদীগর্ভে। বর্ত্তমান ভুলুই গ্রামে কবির বংশধরগণ বাস করিতেছেন। ভুলুই ও তৎদন্নিহিত স্থানগুলির দৃশ্য বেশ রমা, কবির উপভোগ্য ও বাদের যোগা ছিল। এখনও এই ভুলুই গ্রামের রমণীয়তা নষ্ট হয় নাই। ইহার দক্ষিণে অদূরে বিহারীনাথ শৈল, পশ্চিমে কিঞ্চিদ্রে পঞ্কোট শৈলশ্রেণী ও অরণা, উত্তরে অতি নিকটে শীর্ণ দামোদর ছই পার্থের বিস্তীর্ণ বালুকান্ত,পের মধ্য দিয়া রজতরেখার ভায় বহিয়া যাইতেছে। জগৎরামের পিতার নাম রঘুনাথ রায় ও মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্কোটের রাজা রঘুনাথ সিংহ ভূপের আদেশে ইনি রামায়ণের অনুনাদ আরম্ভ করেন।

জ্গৎরাম রামায়ণ ও ত্র্গাপঞ্রাত্ত গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ

করেন, কিন্তু তিনি উভয় গ্রন্থই সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদ রায়। তাঁহার আদেশে তৎপুত্র রামপ্রসাদ উভয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। রামপ্রসাদের রামায়ণের শেষে দেখা যায়—

পিতার আদেশে লক্কাকাণ্ড বিধরণ।

যথা মোর জ্ঞান তথা করিকু রচন ॥

পিঙা জগলাম পদে অসংখ্য প্রণাম।

যার উপদেশে পূর্ণ হইল মনস্কাম ॥

মুনি মন্দরদ চক্র শক পরিমাণে।

মাধব মাদেতে কৃষ্ণত্রয়োদশী দিনে ॥

ছাদশ দিবসে কাব্য হৈল সমাপন।

জয় দীতারাম ধ্বনি করে ত্রিভূষন॥

জগজাম স্ত রামপ্রদাদেতে ভণে।

দীতারাম বিরাম কর্মণ মোর মনে ॥" ১০০॥
দীতারাম বিরাম কর্মণ মোর মনে ॥" ১০০॥

উদ্ভ প্রমাণ অনুসারে ১৬৭৭ শকে রাম্প্রসাদী রামায়ণ শেষ হয়।

রামপ্রসাদের সমন্ত্র মাণিকচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি রামায়ণ রচনা করেন, তাঁহার রচনা প্রাঞ্জল ও মার্ক্জিত হইলেও কবিত্ব প্রকাশের তেমন স্থযোগ ঘটে নাই।

ভবানীদাস, জয়চন্দ্র নামক জনৈক রাজার আদেশে 'লক্ষ্মণদিখিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে প্রায় ৫০০০ হাজার শ্লোক
আছে। লক্ষ্মণ, ভরত ও শক্রত্মকৃত নানাদেশ বিজয়ের বৃত্তান্ত
এই কাব্যে লিখিত। এ গ্রন্থের কয়েকটী স্থলে রামচরণ নামক
কবির ভণিতা পাওয়া যায়।

এতদ্বির রামরচিত অবলম্বন করিয়া বছ কবি থপ্তকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে গুণরাজখানের শ্রীধর্ম ইতিহাস (অর্থাৎ প্রীক্রম্ব-যুধিষ্ঠির সংবাদে শ্রীরামচরিত), রামজীবন রুদ্রের কৌশল্যার চৌতিশা, স্কবি হরিশ্চন্তের স্বর্গারোহণ, গুণচন্ত্রের প্র্রের সীতার বনবাস, লোকনাথ সেনের লবকুশের যুদ্ধ, রঘুমণির কনিষ্ঠ ভবানীনাথের পারিজাতহরণ, দ্বিজ তুলদীদাসের রামবার, ভবানদের রাম-স্বর্গারোহণ এবং ভবানীদাসের লক্ষণ-দিখিজয়, রামচন্ত্রের স্বর্গারোহণ ও রামরত্বগীতা রচনা উল্লেখযোগ্য। উক্ত খণ্ডকাব্যকারদিগের মধ্যে ভবানীদাসই প্রধান, তাঁহার রচনা বেশ ভাবময় ও প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে কবিছ নৈপ্রণ্যের বেশ পরিচয় দিয়াছেন। কবি রাম-স্বর্গারোহণে এইরপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

"নবদ্বীপ ৰন্দিমু অতি বড় ধক্ত।

বাহাতে উৎপত্তি হইল ঠাকুর চৈডক্তা ॥

গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম।

তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম ॥

যাদব দেব তথা যশোদা জননী।

সপুত্রে বন্দিমু এবে সর্ব্ব লোক জানি ॥"

এতন্তিন দিজ দমারাম, কাশীরাম, জগৎবল্লভ, দিজ তুলসী প্রভৃতি রচিত সংক্ষিপ্ত রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। ফিনি গৌরী-মঙ্গল লিখিয়া শাক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই রাজা পৃথীচক্রই আবার ভূষণ্ডী রামায়ণ রচনা করিয়া মৌলিকতা ও কবিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রামমোহনের পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। নিবাস,—
রামমোহন নদীয়া জেলার গঙ্গার পূর্বতীরস্থ মেটেরী গ্রাম।
বন্দোপাধ্যায় ইনি রামায়ণের একথানি অমুবাদ রচনা
করেন। ১৮৩৮ খুগানে এই রামায়ণ রচনা শেষ হয়। গ্রন্থকার
নিজ বাড়ীতে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই
বিগ্রহদ্বয়ের নিকট খুব ভক্তি-উৎসব চলিত। কবি স্বয়ং বর্ণন
করিয়াছেন,—

"দে রামের বারেতে সতত হুড়াহুড়ি। কেহ নাচে কেহ গায় দেয় গড়াগড়ি ॥"

কবি আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—

"কুণা করি আদেশ করিলা হনুমান।

রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥

রচিলাম তাঁর আজা ধরিয়া মন্তকে।

সাক্ষ হইল সপ্তদশ শত ষ্টি শকে ॥"

রামমোহনের রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণের **তায় প্রাঞ্জল** না হইলেও স্থানে স্থানে আদি কবির প্রতিভা**র মিগ্নোজ্জল** ভাবে ভূষিত হইয়াছে। ইহার রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। \*

কবি শিবচন্দ্র সেন ভারতচন্দ্রের কিছু পরে আবির্ভূত হন। ইহার রচিত একথানি রামায়ণ আছে। এই রামায়ণের শিবচন্দ্র নাম 'শারদামঙ্গল'। রামচন্দ্রের হুর্গাপূজা রামায়ণে সারদা-মাহাত্ম্য জ্ঞাপক, তাই কবি এই রামায়ণ 'শারদামঙ্গল'

\* "আষাতে নবীন মেঘ দিল দরশন।

যে মত ফুলর শুম রামের বরণ।

ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি অসম্ভব।

যেমন রামের ধুমু টক্কারের হব।

রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে।

যেমন রামের রূপ সাধকের মনে।

ময়ুর করয়ে নৃত্য নব মেঘ দেখি।

রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় ফুথী।

সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে।

মীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে।

শীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে।

নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিম্নে কবির ভাষায় কবির আত্ম-পরিচয় উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। \*

রখুনন্দন গোস্থামিকত একথানি রামারণ পাওরা যায়। এই রামারণের নাম রাম-রসায়ন। কৃত্তিবাস ও কবিচন্দ্রের রামা-রয়্মুনন্দন গোলামী। য়ণের পর অপর যে সকল রামায়ণগ্রন্থ রচিত হুইয়াছে, তল্মধ্যে এই 'রামরসায়ন'ই শ্রেষ্ঠ। পূর্ববিত্তী রামায়ণ-গুলি হুইতে এই রামায়ণথানির রচনা স্থানর ও স্থান্থাল।

.১১৯৩ সালে রঘুনন্দনের জন্ম হয়, ৪৫ বৎসর বয়:ক্রম কালে তিনি এই রামরসায়ন রচনা করেন। গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডের শেষ ভাগে বিথিয়াছেন,—

> "দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণ প্রীতি, কুপাময় প্রভু বলরাম। অবতার করি লোকে. নিস্তারিলা দব লোকে, ধরি নিজে নিত্যানশ নাম। বীরভদ্র তাঁর হৃত, ভার পুত্র গুণযুত, গোপীজনবন্ধভ বিশ্বাস। তাঁর পুত্র গুণধাম, এরাম গোবিন্দ নাম, তার পুত্র বিশস্তরাখ্যান ॥ নুসিংহ তাহার পুত, রামেখর তাঁর হুত, তার পুত্র বলদেব নাম। তিন পুত্র হল তার, সর্ব্ব গুণ ভাণ্ডাগার, জগৎ মাঝারে অনুপাম॥

\* ''रेचमुक्त जन्म हिन्नू रमरनत्र मञ्जूष्ठि। সেনহাটি গ্রামে পূর্বে পুরুষ বসতি॥ রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কঁ ৰ্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত। রত্বেশ্বর গুণবান তাহার তনয়। রতনম্বরূপে কুলে হইলা উদয়॥ এ হেন তনয় হইলা ভুষনে বিখাত। রাম নারায়ণ সেম ঠাকুর আখ্যাত॥ সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনার অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধ কুল। গঙ্গাদেব দত্ত পত্র তাহার পবিব। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ দেন নাম স্কুচরিত। বিক্রমপুরেতে কাটাদিয়া গ্রামে ধাম। ধ্যন্তরি বংশে জন্মে প্রাণনাথ নাম। সরকারে স্থপাত্তে করিলা কন্তাদান। গঙ্গাপ্রসাদ দেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান ॥ জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সম্ভান। শিবচন্দ্ৰ শস্তুচন্দ্ৰ কৃষ্ণচন্দ্ৰ নাম ॥"

শীবংশীমোহন তার, শীলালমোহন আর. কনিষ্ঠ একিশোরীমোহন। এমধ্যম প্রভু তায়, কুপা করি সোমরার, করাছেন মন্ত্র সমর্পণ ॥ কনিষ্ঠ সগুণ ধাম, ভূষন-বিখ্যাত নাম, বেদ শান্তে পরম পণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণ চৈতক্ত-মতে, অদ্বিতীয় ভাগবতে. করিলা যে গ্রন্থ স্থবিদিত। দেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা, বিমাতা শীমতী মধুমতী। মোর জোষ্ঠ তিন জন, বিখন্নপ সক্ষর্থণ, শীমধুস্দন মহামতি। চারি ভাতা বৈমাত্রেয়. **এ**রামমোহন প্রের, নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান। সকলের কনীয়ান. বারচন্দ্র অভিধান, তিন ভগ্নী সদ্গুণ নিধান ॥ সহোদর ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি, চট্ট রাজবংশ অগ্রগণ্য। শীরামগোবিন্দ প্রাক্ত, শীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ, বৈমাত্রের ভগ্নীপতি ধৃষ্ঠ ॥ পিতা রাশি অনুসারে, আর এক নাম মোরে, ভাগবত বলিয়া অর্পিলা। কুপাকণা প্রকাশিয়া, নানা শাস্ত্র পড়াইয়া, ষৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা॥ বর্জমান সল্লিধান, গ্রাম 'মাড়' অভিধান, তাহাতেই আমার নিবাস। সস্তোষিত বন্ধু জন, :এই গ্রন্থ খিরচন, করিলাম পাইয়া প্রয়া**স** ॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবন্ধত শ্রীপাঠ নোতার বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতার না গিয়া ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস করেন। নোতা ও ইচ্ছাপুর উভয় গ্রামই বর্জমানের অন্তর্গত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র নৃসিংহ দেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া বর্জমান জেলারট্ট অন্তর্গত থড়িনদীর উৎপত্তিস্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্টিণ্ডিয়ারেলওয়ের স্তিসন মানকরের নিকট। বলদেব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। বলদেবের তিন পুত্র, লালমোহন, বংশীমোহন, এবং কেশরীমোহন। কেশরীমোহনের ছই বিবাহ। প্রথম বিবাহ মাড়োর তিন ক্রোশ পূর্বের এরাল বাহাত্রপুরে। দ্বিতীয় বিবাহ হয়—নলসারুল গ্রামে। এই কেশোরীমোহন গোস্বামীর প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সর্ব্ব কনিষ্ট

রঘুনন্দন পাঠশালের লেখা পড়া শেষ করিয়া, এরাল বাহাতরপুরনিবাসী গণেশচন্দ্র বিভালস্কারের নিকট ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করেন। ১৮ বৎসর বয়স হইতেই রঘুনন্দন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত কবিতা লিখিতে পারিতেন।

রঘুনন্দনের রচনা কবিত্ব অলঙ্কার, ভাব ও শব্দসম্পদে পরিপূর্ণ। রঘুনন্দনের রচনা লালিতোর একটু নমুনা লউন,—

"এখা রঘুবর, করিতে সমর,
ফুলেতে মগন হইরা।
অতি ফুকোমল, তরুণ বাকল,
পরিলা কটিতে আঁটিয়া॥
শিরে অবিকল, জার পটল,
বাঁধিলা বেঢ়িয়া বেঢ়িয়া।
পরিলা বিকচ, কঠিন কবচ,
শরীরে ফুদ্চ করিয়া॥"

### মহাভারত।

বছ কবি যেমন রামায়ণ বা রামচরিত অবলম্বন করিয়া বুহৎ বা খণ্ডকাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহুক্বি ভারতকথা বা মহাভারতের বর্ণনীয় বিষয় লইয়া বহুকাব্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তন্মধ্যে বিজয়পণ্ডিত, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকরনন্দী, রুষ্ণানন্দ বস্তু, অনন্ত মিশ্র, নিত্যানন্দ ঘোষ, দ্বিজ রামচক্র খান্, শঙ্কর কবিচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পণ্ডিত, দ্বিজ নন্দ্রাম, খনশ্রাম দাস, ষ্ঠাবর ও গঙ্গাদাস সেন, উৎকল ব্রাহ্মণ সারণ, কাশীরাম দাস, নলরাম দাস, দৈপায়ন দাস, রাজেল দাস, গোপীনাথ দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী, নিমাই পণ্ডিত, বল্লভ দেব, দিজ কৃষ্ণরাম, দিজ র্ঘুনাথ, লোকনাথ দত্ত, শিবচন্দ্র সেন, ভৈরবচন্দ্র দাস, মধুসুদন নাপিত, ভৃগুরাম দাস, ভরত পণ্ডিত, মুকুন্দানন্দ, রামনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি ৩৫ জন কবির গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এতভিন্ন ভবানন্দ হরিবংশ, সঞ্জয় ও বিত্যাবাগীশ বন্ধচারী ভগবদগীতার অমুবাদ এবং পুরুষোত্তম ও রাঘব দাস মহাভারতীয় বিষ্ণুভক্তির কথা লইয়া মোহমুলার, লোকনাথ দত্ত ও রামনারায়ণ ঘোষ নলোপাখ্যান লইয়া নৈষধ, পার্ব্বতীনাথ নলোদয়,সঞ্জয় ও শিবচক্র সেন ভারত-সাবিত্রী রচনা করেন।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে ভাবে ভাষায় ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতথানিই আপাততঃ সর্ব্ব প্রাচীন বলিয়া মনে করি। স্থলতান আল্লাউদ্দীন্ হোসেন শাহের সময় কেবল গোড়বঙ্গ বলিয়া নহে, বঙ্গভাষারও স্মুবর্ণযুগ। তাঁহারই সময়ে (সম্ভবতঃ তাঁহারই আদেশে) বিজয়পণ্ডিত 'বিজয়পাণ্ডবক্থা' বা 'ভারত গাঁচালি' প্রণয়ন করেন। আলোচ্য মহাভারতে সভাপর্বের ও অভিষেক পর্বাধ্যায়ের শেষে বিজয়পণ্ডিতের ভণিতি আছে। ইহা ভিন্ন মূলগ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের আর কোন পরিচয় দেখা যায় না। বিফুপুর হইতে বে একথানি অপূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দ্রোণপর্বের শেষে 'মেলাধিপ বিজয় পভিত-বিরচিত বিজয়পাণ্ডবে দ্রোণপর্ব্ব? এইরূপ উল্লেখ আছে।

রাদীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, সাগরদীয়ার বন্যবংশে বিজয়পণ্ডিত হইতে বিজয়পণ্ডিতী নামক মেলের স্থি
হইয়াছে। বিজয়পণ্ডিত ভট্টনারায়ণ হইতে ১৭শ পুরুষ
অধন্তন। মহেশের নির্দোষকুলপঞ্জিকা ও গ্রুবানন্দ মিশ্রের
মহাবংশাবলী হইতে বিজয় পণ্ডিতের পিতৃগণের এইরূপ বংশাবলী
পাওয়া যায়,—ক্ষিতীশ। ১ ভট্টনারায়ণ। ২ বরাহ (বন্দ্যঘটী)
৩ স্ববৃদ্ধি।৪ বৈনতেয়।৫ বিষ্ণুবেশ।ও গাউ।৭ গলাধিয়।৮ পশো।১ শকুনি।১০ মহেশ্র।১১ মহাদেব। ১২
ছর্বেলি।১৩ হরি।১৪ উদয়ন।১৫ সন্তোধ।১৬ জ্ঞাধিয়া১৭ বিজয় পণ্ডিত।

দেবীবরের কুলগ্রন্থ হইতে জানা যায়, ১৪০২ শকে অর্থাৎ
১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মেলবন্ধন হয়। এ সময় বিজয় পণ্ডিতের বয়স
হইয়াছে। কারণ আদান-প্রদানে তাঁহার পুত্র কন্সারও বিবাহ
হইয়া গিয়াছে। ১৪০৭ শকে গুবানন্দের মহাবংশাবলী রচিত
হয়। এই গ্রন্থেও বিজয় পণ্ডিতের পুত্রের কুলক্রিয়ার পরিচয়
আছে।

ভারতকথা-রচনা-কালে মেলবিধি প্রচলিত হইলে, বোধ হয় বিজয় পণ্ডিত গ্রন্থ মধ্যে তাহার আভাস দিয়া যাইতেন। কিন্তু তাহার নিজ রচনা মধ্যে এ কথা নাই। পরবর্তী কালে হয় ত কোন লেখক ভারত-কথা নকল করিবার কালে 'মেলাধিপ' ইত্যাদি কথা বসাইয়া দিয়া থাকিবেন। বিফুপুরাণের পুঁথি দৃষ্টে তাহাই অনুমান হয়। এরপ স্থলে ১৪০২ শকেরও পূর্বেবিজয় পণ্ডিত ভারত-কথা রচনা করিয়াছিলেন, ইহা মোটামোটী স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ফলে, বিজয় পণ্ডিত যে ভাষায় ভারতরচয়িত্গণের শীর্ষস্থানযোগ্যা, তাহা অন্তান্ত আমুন্যুদ্ধিক প্রমাণেও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতথানি প্রায় ৮ হাজার শ্লোকে সমাপ্ত হইয়াছে।

মহাভারতের আর একথানি অন্থবাদ গ্রন্থ পাওয়া যায়।
এই অন্থবাদরচয়িতার নাম—সঞ্জয়। নানা কারণে সঞ্জয়
সঞ্জয় মহাভারতথানিও অতি প্রাচীন, বলিয়াই মনে হয়,
তবে কতদিনের প্রাচীন, অনুমান ভিন্ন সে তথ্য যথাযথ নির্ণয়
করিবার উপায় নাই। তবে ইহার গীতায় গৌরাঙ্গদেবের

নামোল্লেথ থাকার, ইহাকে গৌরাঙ্গের সমসাময়িক বা তৎপরবর্ত্তী লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়। ইহা ছাড়া গ্রন্থকারের আত্ম-পরিচয়সম্বন্ধেও বিশেষ কোথাও কিছু লিপিবদ্ধ দেখা যায় না। বেঙ্গল গমর্ণমেন্টের সংগৃহীত পুস্তক মধ্যে মাত্র এই ছুইটী ছত্র পাওয়া যায়,—

> ''ভরদাল উত্তম বংশেতে বে জন্ম। সঞ্জয়ে ভারত-কথা কহিলেক কর্মা॥"

সঞ্জয় নাম দেখিয়া ভারতীয় যুদ্ধবর্ণনকারী সেই ব্যাসনিযুক্ত সঞ্জয় বলিয়া পাঠকের মনে ভ্রম না হয়, তজ্জয় কবি
নিজেই সতর্ক হইয়া লিখিয়াছেন;—

"ভারতের পুণ্য কথা নানা রসময়। সঞ্জয় কহিল কথা রচিল সঞ্জয়॥"

বেঙ্গল গবর্ণনেন্টের পুঁথির অনেক স্থানে এইরপ ভণিতার অসক্কৎ আবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই মহাভারত বিক্রম-পুর, প্রীহট্ট, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, করিদপুর, রাজদাহী, প্রভৃতি প্রায় সমগ্র পূর্ব্ব-বঙ্গেই পাওয়া যাইতেছে। সঞ্জয়কৃত মহাভারত মধ্যে রাজেন্দ্র দাস, গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ প্রভৃতি অনেক কবিরই মহাভারতীয় নানা অংশান্থবাদ প্রক্ষিপ্ত দেখা যায়। সঞ্জয়ের অন্থবাদ রচনার কিঞ্চিৎ নমুনা এই স্থানে উক্তৃত করিলাম—

"ফলিত পুলিত বন বদস্ত সময়।
সদাএ হুগন্ধী বায়ু মন্দ মন্দ বয়॥
বিচিত্ৰ যে অলঙ্কার বিচিত্ৰ ভূষণে।
কন্তা সব নানা রঙ্গ করে সেই বনে॥
কেহ মিষ্ট ফল খাএ কেহ মধু পিএ।
শক্ষিতা যে দেব্যানি চরণ সেবএ।"

ইনিও একজন মহাভারতের অন্থবাদ-রচক প্রাচীন কবি।
ক্ষীল্র পরমেশ্বর ও ইহাঁর পরিচয় সম্বন্ধে জানা যায়, ইনি সমাট্
পরাগলী মহাভারত
হুসেন সাহের (১) সেনাপতি পরাগল খাঁর
উৎসাহে মহাভারতের অন্থবাদ প্রচার করেন। এই জন্ম ইহাঁর
রচিত মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে পরিচিত।
ক্ষীক্র তাঁহার রচিত মহাভারতের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"নৃপতি হুদেন সাহ হও মহামতি। পঞ্চম গোড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥ অস্ত্র শস্ত্রে স্থপণ্ডিত মহিমা অপার। কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার॥ নৃপতি হুদেন সাহ গোড়ের ঈশ্বর। তানু হক্ দেনাগতি হওস্ত লক্ষর॥ লক্ষর বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়া।
চাটিগ্রামে চলি গেল হরষিত হৈয়া ॥
পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে থান্ মহামতি।
পুরাণ শুনস্ত নীতি হরষিত মতি ॥"
লক্ষর পরাগল খান \* মহামতি!
সুস্বর্ণ বসন আইল অধ বায়ুগতি॥

কবীন্দ্র স্বীয় অনুগ্রাহক খাঁ। মহাশয়ের গুণ প্রত্যেক পত্রে বর্ণন করিয়াছেন। কখন কখন উচ্ছ্বলিত ক্বতজ্ঞতারদে ছন্দো-বন্ধ শিথিল হইয়া গিয়াছে। যথা—

> 'ক্ষোণী কল্পতর শ্রীমান্ দীন দুর্গতিকারণ। পুণ্যকীর্ত্তি গুণাস্বাদী পরাগল থান॥"

পরাগলী মহাভারত প্রায় ১৭০০০ শ্লোকে পূর্ণ। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারতের অধিকাংশই পরাগলী ভারতে উদ্ধৃত দেখা যায়।

শ্রীকর নন্দী, পরাগল খাঁর পুত্র সেনাপতি ছুটি খাঁর আদেশে মহাভারত অধ্যমেধ-পর্বের অনুবাদ রচনা করেন। ইহাঁর শ্রীকর নন্দী ইতিহাসমূলক কিঞ্চিৎ রচনা-নম্না নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"নসরত সাহ তাত অতি মহারাজা। রামবং নিত্য পালে সব প্রজা॥
নূপতি হুদেন সাহ হও ক্ষিতিপতি।
সাম দান ভেদ দঙ্গে পালে বহুমতী॥
তান এক সেনাপতি লক্ষর ছুটিখান।
ত্রিপুরার উপরে করিলা সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর পর্বত কন্দরে॥
চার লোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধি এ নির্মাল তাঁক কি কহিব অতি॥
চারি বর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানা গুণে প্রজা সব বসরে তথাত॥
কেলা নামে নদী ও বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্ব দিকে মহানদী পার নাহি তার॥

\* গৌড়ের রাজধানী হইতে ছই জন প্রিসিদ্ধ বোদ্ধা মগরাজ দৈক্সদিগকে চট্টগ্রাম হইতে তাড়াইবার জন্ম প্রেরিত হইমাছিলেন। একজন স্বরং রাজকুমার ভাবী সম্রাট্নসরত সাহ ও অপর দেনাগতি পরাগল থাঁ। কেনী নদীর তীরে চট্টগ্রাম জারওয়ার গল্প থানার অধীন 'পরগালপুর' এখনও বর্ত্তমান। পরাগলী দিঘী অতি বৃহৎ, এখনও তাহার জল ব্যবহৃত হয়। পরাগল থার প্রাসাদাবলী এখন রাশীকৃত ভগ্ন ইষ্টকন্ত্র্পে পরিণ্ড; স্থতরাং একথানি জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন পুঁথি ভিন্ন স্থপ্রসিদ্ধ সেনাগতির কীর্ত্তিম্বৃতি আর কেহই জাগাইরা রাখিতে পারে নাই। সেই পুঁথিখানি 'পরাগলী মহাভারত'। শুনা যায় পরাগল থার বংশ এখনও বর্ত্তমান এবং তাহারা অবস্থাপন লোক

লক্ষর পরাগল থানের তনর।

সমরে নির্ভএ ছুটিথান মহাশর।

আজামুলম্বিত বাস্ত কমল-লোচন।" ইত্যাদি।

মহাভারত রচয়িতাগণের মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন শত
বৎসর পূর্বের রচিত দিজ রঘুনাথের অখনেধপঞ্চালিকা পাওয়া গিয়াছে। রঘুনাথ এইরূপে
পরিচয় দিয়াছেন—

"উৎকল পূণ্যদেশে অতুত কথন।

যথা জগন্নাথ রূপে বৈদে নারারণ॥ \* \* \*

নিজ কুল-কমল-মিছির মহাবংশ।

দিগন্তর অমে জার দিতবশো হংস॥

এচণ্ড প্রতাপ বীর পরম সুধীর।

আপনি গলা যারে দিল গলানীর।

উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম।

শীব্ত মুকুন্দ দেব সাধিল সেই ধর্ম॥

মুকুন্দ রাজার গুণ স্থনিয়া শ্রবণে।

বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণে নয়নে॥

কুন গুণে মহারাজ হইবু গোচর।

হলমে চিন্তিয়ে সার করহ অস্তর॥"

এইরপ মনে মনে চিন্তা করিয়া কবি উৎকলে আসিয়া রাজা মুকুন্দদেবের সভায় উপস্থিত হুইলেন। এখানে রাজাদেশে অশ্ব-মেধ-পাঁচালী রচনা করেন। কবি ভণিতার শেষে রাজা মুকুন্দ-দেব সম্বন্ধে এইরপ একটা কথা লিখিয়াছেন—

> "চিরদিন রাজ্য করি হইল অকল্যাণ। অখনেধ পর্ব্ব কথা রঘুনাথ ভাগ॥"

কালাপাহাড়ের হতে ১৫৬৭ খৃঃ অবদে রাজা মুকুলদেব পরাজিত হন। ইহার পরে, কবি রঘুনাথ সম্ভবতঃ অশ্বমেধপর্ক রচনা
করেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কাশীরামদাসের নামে প্রচলিত
অশ্বমেধ পর্কের সহিত অনেক স্থানেই মিল আছে। সম্ভবতঃ
উভয় কবি কোন প্রাচীন আদর্শের অমুসরণ করিয়াছেন।
রঘুনাথের রচনা অনেক স্থলে স্থললিত ও প্রাঞ্জল হইলেও এমন
অনেক তুরাহ শব্দ আছে, যাহা সহজে বুঝিয়া লওয়া কঠিন।
কবি সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন।

নিত্যানন্দ ঘোষ এক জন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি সমগ্র মহা তারতেরই অনুবাদ করেন। ইহার অনুদিত মহাতারতই নিত্যানন্দ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের সর্ব্ধি প্রচলিত ছিল। তাঁহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল, স্থললিত ও কবিছপূর্ণ। তাঁহার সম্পূর্ণ মহাভারত কাশীদাসী মহাভারতের স্থায় অতি বৃহৎ। পশ্চিম বাঙ্গালায় কাশীরাম দাস যেরূপ প্রসিদ্ধ পূর্ববঙ্গে নিত্যানন্দ ঘোষও সেইরূপ। কবি পৃথীচক্রের গোরীমঙ্গল নামক কাব্যের সুথবন্ধে লিখিত আছে,—

"অষ্টাদশ পৰ্ব্ব ভাষা কৈল কানীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূৰ্ব্বে ভাৱত প্ৰকাশ॥"

রামারণ-রচকনিগের মধ্যে কবিচন্দ্রের নাম একবার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারত রচকদিগের মধ্যেও ইহার নাম পাওরা কবিচন্দ্র যায়। ভাগবতেরও ইনি অন্ততম অনুবাদক। ইহার প্রক্রতনাম শঙ্কর, 'কবিচন্দ্র' ইহার উপাধি। রামারণ প্রসঙ্গে ইহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। গোবিন্দমন্ত্রে যথা—

> "ক্ৰিচন্দ্ৰ দ্বিজ ভণে ভাৰি ধ্বমাপতি। মেঘের দক্ষিণে দ্বর পাঙ্গায় বসতি॥" (ভাগবতামূতে গোবিন্দমঙ্গল ৭ম কঃ)

আৰু এক স্থানে যথা—

"চক্ৰবৰ্ত্তী মুনিরাম, অংশৰ গুণের ধাম,

তম্মত কবিচন্দ্র গায়।"

রাজেন্দ্র দাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বের কবি। ইহঁার রচিত আদিপর্বের প্রায় সমস্ত অংশই পাওয়া গিয়াছে। ইনি রাজেন্দ্র দাস মহাভারতের গুদ্ধ—আদিপর্বেরই অমুবাদ করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। ইহঁার রচনা জটিল ও অপ্রচলিত শস্ব বহল হইলেও তাহা সৌন্দর্য্য-সোষ্ঠব ত্যাগ করে নাই। ইহঁার অনুদিত শকুন্তলা উপাখ্যানটী খুব স্থনর।

ষষ্ঠীবর রামায়ণের স্থায় মহাভারতেরও অন্তবাদ করিয়া
গিয়াছেন। তবে তন্মধ্যে আমরা স্বর্গারোহণ পর্বাই পাঁইয়াছি।

ষষ্ঠীবর এই স্বর্গারোহণ পর্ব্বেরই শেষ পত্রে ইহার রচিত

সমগ্র মহাভারতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহার রচনা অনাড়ম্বর
ও স্থানর।

গলাদাস ষষ্ঠীবরের পুত্র। রামায়ণরচকদিগের মধ্যে ইহার
নাম আছে। ইহাঁর রচিত মহাভারতের আংশিক অমুবাদ
গলাদাস দেন পাওয়া যায়। আমরা ইহাঁর রচিত আদি
ও অশ্বমেধ পর্বা দেখিয়াছি। রচনা স্থানর; পিতা অপেক্ষাও
পুত্রের রুতিত্ব ও ক্ষমতা অধিক বলিয়া মনে হয়। রচনার কিঞিৎ
নমুনা দিলাম,—

"বৌৰনাশ পুরী ভীম দেখিলেক দুরে।
স্বর্গ পূর্ণিত ঘট প্রতি ঘরে ঘরে॥
বিচিত্র পতাক। উড়ে দেখিতে স্থলর।
দীপ্তিমান শোভে বেন চক্র দিবাকর॥
অতি বিলক্ষণ পুরী দেখিতে শোভিত।
সহস্র কিরণ বেড়ি খাকে চারি ভিত।
যুপ আরোপিত পথে আছে সারি সারি।
যক্ত ধুমে অক্ষকার গগন জাবিরি॥

গোপীনাথের রচিত দ্রোণপর্ব পাওয়া যায়। ইহাতে

অভিমন্ত্য-বধে কুদ্ধা হইরা ক্ষত্রির বীরঙ্গনাগণ যুদ্ধ করিরাছিলেন গোপীনাথ এবং দ্রোপদী যুদ্ধের সেনানেত্রী হইরাছিলেন। ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে।

কবি কাশীদাস সমগ্র মহাভারতের অমুবাদ করিয়া গিয়া-ছেন। পূর্ব্বোক্ত মহাভারত অমুবাদকগণ অপেক্ষা কাশীদাস কাশীদাস কিঞ্চিৎ আধুনিক হইলেও আজ বাঙ্গালী হিন্দু নরনারীর গৃহে গৃহে কাশীদাস-কৃত মহাভারতই ভক্তিপূজ্য নিতাপাঠ্য আদরের সামগ্রী।

বর্জমান জেলার উত্তরে ইন্দ্রানী প্রগণার সিঙ্গি গ্রামে কাশীদাস জন্ম গ্রহণ করেন। এই গ্রাম ব্রাহ্মণীনদীর তীরে অবস্থিত। কাশীরাম দাসের প্রপিতামহের নাম প্রিয়কর, পিতামহের নাম স্থাকর এবং পিতার নাম কমলাকান্ত দেব। কমলাকান্ত দেবের তিন পুত্র—ক্রফদাস, কাশীদাস ও গদাধর। কাশীদাসের কনিষ্ঠ গদাধর দাসের জগরাথমঙ্গলে কাশীদাসের পূর্ব্বপুরুবের এইরূপ পরিচয় আছে—

"ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়ণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিক্তি গ্রাম ॥ অগ্রন্থীপের গোপীনাথের বাম পদতলে। নিবাস আমার সেই চরণ কমলে॥ তাহাতে শাণ্ডিলা গোত্র দেব জে দৈতাারি। তাহা হৈতে জন্ম হৈল এ তিন তনয় ॥ দামোদর পুত্র তার সদা ভঙ্গে হরি॥ চুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন। তবরাজ পত্র হৈল মীন জে কেতন 🛭 তাহার নন্দন হৈল নাম ধনপ্রয়। রঘুপতি ধনপতি নাম নরপতি। রঘুপতির পঞ্চ **পুত্র** প্রতিষ্ঠিত মতি ॥ প্রিয়ন্কর স্থরেখর কেশব স্থন্দর। চতুর্থে শীমুধ দেব পঞ্চমে শীধর॥ প্রিয়ঙ্কর হইতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব। যতু কুধাকর মধুরাম জে রাঘব ॥ সুধাকর নলন জে এ তিন প্রকার। শ্রীমন্ত কমলাকান্তের এ তিন কোঙর 🛭 প্রথম ঐকুঞ্চদাস প্রীকৃঞ্চিকর। রচিলা কুঞ্চের গুণ অতি মনোহর। দ্বিতীয় শ্ৰীকাশিদাস ভক্ত ভগবান্। রচিলা পাঁচালি ছন্দে ভারত পুরাণ ॥ ত্তীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস। জগৎ-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ ॥

শুনা যায়, কাশীদাস মেদিনীপুর আওয়াসগড়ের রাজার ্মাশুরে থাকিয়া পাঠশালার শিক্ষকতা করিতেন। রাজবাড়ীতে যে সকল কথক বা প্রাণশাস্ত্র ব্যবসায়ী পণ্ডিত আসিতেন, তাঁহাদের মুখে তিনি নানা পৌরাণিক প্রসঙ্গ শুনিয়া তাহাতে অনুরক্ত হন। এই অনুরাগের ফল—মহাভারতের অনুবাদ। সিন্দিগ্রামে 'কেশেপুকুর' নামে একটা পুকুর আছে। এই স্থানের অধিবাসীরা 'কাশীর ভিটা' বলিয়া একটা স্থান এখনও দেখাইয়া থাকে।

একটা শ্লোক প্রচলিত আছে—
"আদি সভা বন বিরাটের কত দুর।
ভাষা রচি ফাশীদাস গেল স্বর্গপুর ॥"

এই প্রবাদ অমুসারে কেই কেই মনে করেন যে, তিনি বিরাট পর্ব্ব লিথিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন, আবার কাহারও মতে তিনি বিরাটপর্ব্ব লিথিয়া স্বর্গপুরে অর্থাৎ ৺কানীধামে যাত্রা করেন। এদিকে এক থানি কানীদাসী প্রাচীন বিরাটপর্ব্বের পুথিতে এইরূপ গ্রন্থ রচনা কালের উল্লেখ আছে—

"চক্ৰ বাণ পক্ষ ঋতু শক স্থনিক্ষ। বিৱাট হইল সাজ কাশীদাস কয়॥"

অর্থাৎ ১৫২৬ শকে বা ১০১১ সনে বিরাটপর্কা সম্পূর্ণ হয়।

এ পর্যান্ত আবিষ্ণত কাশীদাসী মহাভারতের অপর কোন পর্কের
শেষে এরপ রচনাকালের উল্লেখ নাই। এদিকে কাশীরাম
দাসের পুত্র নন্দরাম দাসও মহাভারত রচনা করিয়াছেন।
উত্যোগ পর্কা হইতে তাঁহার ভণিভাযুক্ত প্রাচীন পুথি পাওয়া
গিয়াছে, কিন্তু আদি, সভা প্রভৃতি অংশ এখনও পাওয়া যায়
নাই। আবার নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উত্যোগ, ভীয়,
দ্রোণ প্রভৃতি পর্কের সহিত প্রচলিত কাশীদাসী মহাভারতের ঐ
সকল পর্কের পাঠ মিলাইলে উভয় প্রস্থ এক ব্যক্তির রচনা
বলিয়া মনে হয়। তবে কি নন্দরামও পরবর্ত্তীকালে স্বর্রচিত
গ্রন্থ তাঁহার পিতার নামে চালাইয়াছেন ?

কাশীদাসের ঘূই ভ্রাতা কবি। তিনি একজন বড় কবি, তাঁহার পুত্রই বা কেন উপযুক্ত কবি না হইবেন ? নন্দরামের ভণিতানন্দরাম যুক্ত যে সকল পর্ব্ধ পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচনা তাঁহার পিতা বা পিতৃব্যের রচনা হইতে কোন অংশে নিরুপ্ত নহে। রামেশ্বর নন্দী নামে কাশীরামের পর মহাভারত রচনা করেন, রামেশ্বর নন্দী ইহার রচনা কাশীদাস অপেক্ষাও মার্জিত, কল্পনার স্রোতও বেশী প্রসারিত, এবং আড়ম্বর পরিপূর্ণ। তবে কবি স্থানে স্থানে স্বভাব বর্ণনায় বেশ রুতিছ দেখাইয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থগুলি তাঁহার পড়া ছিল। তিনি শকুস্তলার বর্ণনায় অনেক স্থানে কালিদাসের শকুস্তলারই অনুকরণ করিয়াত্রন। তাঁহার গ্রন্থে অনেক স্থানেই সেই মহাকবির স্বভাবস্থানর আলেখ্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

কাশীদাসের বংশে আর একজন কবি মহাভারত রচনা দ্বন্তাম
করেন, তাঁহার নাম ঘন্তাম দাস। নন্দরামের সহিত ইহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা জানা বায় নাই।

নন্দরাম দাসের সময় আর এক ব্যক্তি ভারত,কথা লিখিয়া দ্বৈগায়ন গৈ গিয়াছেন, তাহার নাম দ্বৈগায়ন দাস। ইহার দ্বোণপর্ব্ব মাত্র পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচনা প্রাঞ্জল হইলেও পরবর্ত্তী কাশীরাম প্রভৃতির সমকক্ষ বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিজ রঘুনাথের তাায় দ্বিজ কৃষ্ণরামণ্ড রুহৎ অখনেধপর্ব দ্বিজ কৃষ্ণরাম

নামে প্রচলিত। আশ্চর্যোর বিষয় উভয় গ্রন্থের

অনেক স্থানে শ্লোকে শ্লোকে মিল আছে।

তুই শত বৎসর হইল আর একজন ব্রাহ্মণকবি জৈমিনীয়
রামচন্দ্র থান
নাম রামচন্দ্র খান্। কবি স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে
এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"স্বদেশে বসতি ভাগীরথী স্থানে পুণ্যে।

জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্বলোকে জানে।

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লক্ষর পদ্ধতি।

মধুস্থদন জনক জননী পুণাবতী।

পুণাকথা রচিবারে হৈল মন।

রামচন্দ্র খান কৈল কবিজ রচন।

অস্বমেধপর্বর্ব কথা সংস্কৃত ছন্দ।

মুখ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত, ছন্দ॥

তুই শত বৎসরের অধিক হইল রুঞ্চানন্দ বস্থ নামে একজন কায়স্থ কবি মহাভারতের অধ্যাদশ পর্ব্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচনা বেশ স্থললিত ও প্রাঞ্জল এবং কাশীরামদাসের স্থায় বেশ কবিত্বপূর্ণ। তিনি

প্রত্যেক বিষয়ের শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন—

"সম্ভ্রমে বন্দিয়া চক্রচূড়পদঘন্দ।
প্রার প্রবন্ধে কহে বস্ত কৃষণানন্দ॥"

শতাধিক বর্ষ পূর্বের একজন পঞ্চদশ বর্ষীয় উগ্রক্ষত্রিয় বালক ভৈরবচন্দ্র দাস মহাভারত লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভৈরবচন্দ্র। তাঁহার ভারতের উষারসাণ্ব নামক অংশ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে এইরূপ পরিচয় আছে—

> "ভারতের পূর্ণ কথা, বাাস বিরচিত পোথা, বাণযুদ্ধ এক উপক্ষণ। ভাঙ্গিয়া শ্লোক ছন্দো, পরারে করিতু বন্ধ, আজা দিল দ্বিজ পঞ্চানন॥ এই গ্রন্থ অনুপাম, করিয়া ভারত নাম, ভিন খণ্ডে কৈল সমাপন।

তিন খণ্ডে তিন ভাষ, মনে মনে সংগালাভ, স্থান রিদিক জেই জন॥ উষারদার্ণিক কথা, সঁমাপ্ত হইল এথা,

সভেব ছয় চ**রিশ না** পড়ি।

অষশেষে এই থান, করিলান সমাধান, পণাকৃত গুই থান ছড়ি।

আমি দীন হীন অতি, ূ জানহীন পশুমতি, ধৰ্মহীন অধম পামর। · · ·

উগ্র ক্ষত্রিকুলে জন্ম, বাণিজ্য কারণ ধর্ম, যশ্বে পলুয়া জেই গ্রাম।

ধনিল শ্রোত্রিয় আদি, তৈবজ নপতি নদী, বৈদে সর্ব্বে অতি অনুপাম ॥

শীরাম সন্তোষ নাম, পুণাবান গুণধাম, পাঁচ পুত্র হইল তাহার।

পঞ্চ জম সর্বব শ্রেষ্ঠ, নাম হইল নীলকণ্ঠ, ধর্মনীল সর্বব গুণধাম ॥

মধ্যম শ্রীগদাধর, রূপে গুণে মনোহর, রাম প্রমাদ অমুজ তাহার।

তন্তানুজ গুণধাম, শ্রীদেবীপ্রসাদ নাম, রুদ্রনেত্র তনয় তাহার॥

সর্বব জ্যেষ্ঠ শভ্চন্দ্র, তন্তানুজ কৃষ্ণচন্দ্র, তন্তানুজ শ্রীভৈরব দাসী।

ভাঙ্গিমা শ্লোকবন্ধ, পরারে করিমু বন্ধ, গুরু-পাদপদ্মে করি আশী ॥

পঞ্চশ বৎসর, বয়ংক্রম জবে মোর, শ্লোক ভাঙ্গিয়া পয়ারে গাথিল।

সপ্তদশ শত শকে, ্ব ্ৰেড়েছ মানে শুক্লপক্ষে, সপ্তদশ দিনেতে রচিল॥

ভাগবত ও পুরাণ।

রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ করিয়া বছ কবি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ বহুসংখ্যক কবি প্রীমন্তাগবতের অনুবাদ করিয়া অথবা ভাগবতের অনুবাদী হইয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ভাগবত অনুবাদকদিগের মধ্যে গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী মালাধর বস্তুর নাম প্রথম পাওয়া যায়। মালাধর বস্তুর নাম প্রথম পাওয়া যায়। মালাধর বস্তুর বঙ্গামুনবাদ প্রকাশ করের।

তেরশ পচাঁনই শকে গ্রন্থ আরম্ভন। চতুর্দ্দশ হুই শকে হইল সমাপন ॥ (শ্রীকৃঞ্বিজয়)

জাঁহার এই অনুবাদের নাম শ্রীরুষ্ণ-বিজয় বা শ্রীগোবিন্দ-বিজয়। মালাধর বস্থ সংস্কৃত ভাষায় বৃৎপন্ন ছিলেন। অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া তিনি অনুবাদ না করিলেও তাঁহার অনুবাদ যে মূলের সম্পূর্ণ অন্তর্গত, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।
শীমন্তাগবতে রাধার নাম নাই। কারস্থ কবি গুণরাজ দানলীলার শ্রীরাধার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি অন্ধিত
করিরা ভাগবতে প্রেমের চিত্র যেন আরও পরিক্ষৃট করিয়াছেন।
ভাগবতে শ্রীরুষ্ণ গোপীগণকে প্রেম দিয়া অনুগৃহীত করেন।
মালাধরের শ্রীরুষ্ণ কেবল প্রেমদাতা নয়, গোলিনীর প্রেম
লাভে তিনিও অনুগৃহীত, তাঁহার এই প্রেম চিত্রে মুয় হইয়া
স্বন্ধং শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভু প্রেমানন্দে শ্রীরুষ্ণবিজয় পাঠ
করিতেন। মালাধরের নানা গুণে মুয় হইয়া গৌড়েশ্বর হোসেন
শাহ, তাঁহাকে গুণরাজ খান্ উপাধিতে ভূষিত করেন। গুণরাজের রচনা অতি স্বাভাবিক ভাবময় ও কবিত্ব পূর্ণ,—তাঁহার
রচনার একটা নমনা এই:—

"কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।

চরণে নুপুর দিমু বলে কোছু জন ॥

কেহ বলে বনগালা গাঁথি দিমু গলে।

মধিমর হার দিমু কোই সথী বলে॥

কটিতে কঙ্কণ দিমু বলে কোছু জন।

কেহ বলে পরাইমু অমুল্য রতন॥

শীতল বাতাদ করিমু অঙ্গ জুড়ার।

কেহ বলে হুড়া বানাইমু নানা ফুলে।

মকর কুগুল পরাইমু শ্রুতি মুলে॥

কেহ বলে রিদিক হজন বড় কাল।

কপুর তাম্বল মনে জোগাইব পান।

কপুর তাম্বল মনে জোগাইব পান।

কপুর তাম্বল মনে জোগাইব পান।

\*\*\*

গুণরাজ খাঁর পর কবিবর রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য সমগ্র শ্রীমন্তাগবতের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁহার অনুবাদের নাম শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-তরম্থিন। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০০। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি কর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিথিয়াছেন,—

> "নির্মিত। পুস্তিকা যেন কৃষ্প্রেমতরঙ্গিণী। শ্রীমন্তাবতাচার্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবরভঃ॥"

বাস্তবিক ভাগবতাচার্য্য শ্রীচৈতগ্রমহাপ্রভুর অতিশন্ন প্রিয় পাত্র ছিলেন। মহাপ্রভুর পুল্যোত্তম যাত্রাকালে তিনি কিলকাতার এক ক্রোশ উত্তরে) বরাহনগরে ভাগবতাচার্য্যের গৃহে পদার্পন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মুখে ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করেন। বরাহনগরে যেখানে ভাগবতাচার্য্যের গৃহ ছিল, এখন তথায় ভাগবতাচার্য্যের পাট, এখনও তথায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী" অর্ক্রিত হইয়া থাকে। এই প্রেমতরঙ্গিণী হইতে জানা যায় যে, ভাগবতাচার্য্য গ্লাধ্র পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। ভাগবতে তিনি যে একজন

অদিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিলেই জানা যায়। রঘুনাথের দশম স্কন্ধের অনুবাদ, বিশেষতঃ তাহার রাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ, অতি বিস্তৃত, অতিস্কুলর ও অতি প্রাঞ্জল। তিনি কেবল পণ্ডিত নহেন, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার ভাষার লালিত্য মাধুর্য্য ও ভাবগ্রাহিতা শক্তি আলোচনা করিলে সকলেই বিমুগ্ধ হইবেন। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে তিনি ভাগবতের প্যানুবাদে যেরপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন, অধুনা সে চিত্র ছুর্ল্ভ।

[ ভাগবতাচার্যাশ<del>ন</del> দ্রষ্টব্য ]।

গুণরাজ খান ও ভাগবতাচার্য্যের আদর্শ লইয়া পরে বহু কবি লেখনী-ধারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে মাধবাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণকিশ্বর, নন্দরাম গোষ, আদিত্যরাম, অভিরাম দাস, ঐক্লিফকর र्गां नाम, विक वां नीकर्त्र, नारमानत नाम, विक नक्षीनांथ, কবিশেখর, কবিবল্লভ, যশশ্চন্দ্র, যতুনন্দন, ভক্তরাম প্রভৃতি কবিগ্ণ গুণরাজের মত অধিকাংশ স্থলেই ভাগবতের দশমস্বন্ধ অবলম্বন ক্রিয়া শ্রীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, গোপালবিজয় বা গোকুলমঙ্গল নাম দিয়া স্ব স্থ প্রভার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কবিগণের মধ্যে দ্বিজ মাধবের প্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কবিবল্লভের গোপালবিজয়, কবিচন্দ্রের গোবিন্দ-মঙ্গল এবং ভক্তরামের গোকুলমঞ্চল ও দিজ লক্ষ্মীনাথের ক্রম্ব-মঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ। ঐ সকল গ্রন্থ প্রচারিত হওয়ায় গুণরাঞ্জ খানের আদিকীর্ত্তি ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। ঐকৃষ্ণকিষ্কর প্রসিদ্ধ ভারতকার কাশীদাসের অগ্রজ সহোদর, তাহার ঐক্তিষ্ণ-বিলাস সেরূপ বড় না হইলেও তাহাতে কবির কবিছের পরি-চয়ের অভাব নাই। ঐ সকল গ্রন্থ তিন শত বর্ষের প্রাচীন। ভাগবতাচার্য্যের স্থায় মেদিনীপুর অঞ্চলের অধিবাসী কবি সনাতন চক্রবর্ত্তীও একথানি শ্রীমন্তাগবতের পতানুবাদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভাগবতের প্রত্যেক শ্লোকের অনুবাদ দৃষ্ট হয়। আয়তনে ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেমতর স্থিণী হইতে ইহাপ্রায় দিওণ। শুনা যার, দিজ বংশীদাসও সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ত্রংথের বিষয় তাঁহার সম্পূর্ণ অনুবাদ পাওয়া যায় নাই। শিবায়ন রচয়িতা কায়স্থ কবি রামকৃষ্ণ দাস কৰিচন্দ্রের পিতামহ কবিচন্দ্র যে গোবিন্দবিলাস রচনা করিয়া-ছেন, তাহাতে কবির ভক্তিরসে আপ্লত হইতে হয়।

এতত্তিন বহু কবি ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের দোহাই দিয়া
দণ্ডীপর্ব্ব রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে রাজারাম দন্ত ও
মহেন্দ্রের 'দণ্ডীপর্ব্ব' প্রধান। রাজারাম দন্ত "শ্রীভাগবত কথা,
ব্যাদের' কবিতা পোথা, শ্লোক বন্ধে কথা অনুসার" এইরপে
ভাগবতের দোহাই দিলেও আমরা মূল ভাগবতের মধ্যে দণ্ডীর

উপাখ্যান পাই নাই, সংস্কৃত ভাষার যে দণ্ডীপর্ক্ষ পাওয়া ষায়, তাহা ভাগবত হইতে স্বতম্ব।

ভাগবতের ক্ষণলীলা অবলম্বন করিয়া বছ কৰি বছ ক্ষুদ্র গ্রন্থ বচনা করিয়াছেন, তক্মধ্যে নরসিংহ দাস, মাধ্ব গুণাকর ও কৃষ্ণচন্দ্র হংসদৃত, দ্বিজ কংসারি ও সীতারাম দত্ত রচিত প্রহলাদ-চরিত্র; মাধব, রামশরণ ও রামতমু রচিত উদ্ধব-সংবাদ, দিজ পরশুরাম ও দ্বিজ জয়ানন্দ রচিত ধ্রুব্রচরিত্র; জীবন চক্রবর্তী, গোবিনদাস ও দিজ পরগুরাম স্থদামচরিত্র এবং জীবন মৈত্র, পীতাম্বর সেন ও শ্রীনাথ দেব উষাহরণ, দিজ হুর্গাপ্রসাদ বামন-ভিক্ষা, ভবানী দাস পজেন্দ্রমোক্ষণ, দিজ কমলাকান্ত বারেন্দ্র মণিহরণ এবং রামতন্ত্র কবিরত্ন বস্ত্রহরণ এবং বিপ্র রূপরাম, খ্রামলাল দত্ত, অযোধ্যারাম ও শঙ্করাচার্য্য গুরুদক্ষিণা রচনা করেন। অপরাপর পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে রামলোচনের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, শিশুরাম ও ঈশ্বরচন্দ্র সরকার ক্লত প্রভাসথও, দ্বিজ মুকুনের জগরাথমঙ্গল, কৃষ্ণদাস, বাণীকণ্ঠ, ও মহীধর দাসের নারদপুরাণ বা নারদ-সংবাদ, অনন্তরাম দক্ত ও রামেশ্বর ননীর পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসার, কৃষ্ণদাস ও দ্বিজ ভগীরথের তুলসীচরিত্র, হুর্গাচরণ দাদের বিষ্ণুমঙ্গল, শ্রীরামশঙ্কর বাচম্পাপতির পুত্র হুর্গাপ্রসাদের মুক্তালতাবলি, জগৎরামের পুত্র দিজ রাম-প্রসাদের প্রীক্ষঞ্লীলামৃত, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষের বিষ্ণুপর্কদার, কেতকাদাসের কপিলামঙ্গল, গদাধর দাসের রাধারুষ্ণ লীলা এবং রঘুনাথ দাসের শুকদেবচরিত, জয়নারায়ণের ছারকাবিলাস, খ্রাম-দাসের একাদশীব্রতকথা উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রন্থ অনুবাদ শাখার অন্তর্গত বটে, কিন্তু অধিকাংশই শ্রীচৈতন্ত মহাপ্রভর প্রভাবে লিখিত বলিয়া প্রধান প্রধান কবির পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যের ব্যাখ্যা বা অনুবাদ শাখায় লিখিত হইল।

# বৈষ্ণব-প্রভাব।

বর্মবংশ ও সেনবংশীয় রাজগণের সময় হইতেই গৌড়বঙ্গে বৈষ্ণব প্রভাবের স্থ্রপাত; কিন্তু তৎকালে শৈব ও শাক্ত-সমাজ জনসাধারণের মধ্যে এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, গৌড় ও বঙ্গের অধিপতি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইলেও সাধারণের ছদয়ে বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রচারে সমর্থ হন নাই। যদিও গৌড়াধিপ লক্ষণ সেনের সভায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল, যদিও উচ্চশ্রেণির বৈষ্ণব-ভক্তরণ গীতগোবিন্দের প্রেমভক্তিরসাম্বাদনে বিহ্বল হইতেন, তথাপি সাধারণের উপর জয়দেব প্রকৃতপক্ষে আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যায় না। মহাপ্রেডু চৈতভ্যদেবের আবির্ভাবে প্রকৃতপ্রস্তাবে জনসাধারণের

হাদরে প্রেম ও ভক্তির স্রোত বহিয়াছিল, তাহারই ফলে অসংখ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হইয়া বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধশালিনী করিয়া তুলিয়াছে। এই সকল গ্রন্থ গৌড়বঙ্গের জনসাধারণের উপর যেরূপ কার্য্যকরী হইয়াছে, আজও তাহার প্রাত্তক্ষ নিদর্শন গৌড়বঙ্গের প্রতি পল্লীতেই দৃষ্ট হইবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যকে আমরা প্রধানতঃ তিনটী শাখার বিভক্ত করিতে পারি—১ম পদ-শাখা, ২য় চরিত-শাখা এবং ৩য় অমুবাদ বা ব্যাখ্যাশাখা। ইহার মধ্যে পদশাখাই প্রধান ও স্থপাচীন কারণ মহাপ্রভুর অভ্যুদ্যের পূর্ব হইতেই পদ-সাহিত্য বন্ধ-ভাষাকে গৌরবাহিত করিয়াছিল। অবশ্র চৈত্যভক্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের হত্তেই এই পদ-সাহিত্য পরিপুষ্ঠ ও সর্বজন সমাদৃত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই।

## পদ-শাখা।

প্রসিদ্ধ পদকর্তা চণ্ডীদাস বঙ্গীয় বৈষণ্ডব কবিগণের আদি ও অঘিতীয় বলিয়া পরিচিত। বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী চণ্ডীদাস নানুর গ্রামে চণ্ডীদাসের জন্ম। ইহঁার জন্ম-কাল, অনুমান চতুর্দশ শতাব্দের শেষভাগ। ইনি স্বগ্রামপ্রতিষ্ঠ 'বিশালাক্ষী' দেবীর পূজক ছিলেন। এই 'বিশালাক্ষী' দেবী এখনও নানুর গ্রামে বিরাজমান।

কবি চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রেমভক্তির এক অপূর্ব্ব উন্মুক্ত প্রস্তবণ। এ পদাবলীর মধুর মোহন ঝঙ্কারে সহানয় মাত্রেরই হাদয়তন্ত্রী ভাবাবেশে নাচিয়া উঠে। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি কবিছে,—চণ্ডীদাসের পদাবলী নিতান্তই মর্ম্ম-ম্পর্মী।

বিশালাক্ষী-দেবী-মন্দিরের সেবিকা রামীধুবণী কবির হাদরে এক অপূর্ব প্রেম জাগাইয়া দিয়াছিল। এই ধুবনীর নাম কাহারও মতে তারা এবং কাহারও মতে রামতারা। কবির এই অবৈধ-প্রেম সম্বন্ধে নানা গল্প প্রচলিত আছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী বা প্রেমগীতিগুলির ভিতর দিয়া কেবল কবিত্বেরই মৃগ্ধ মূর্ত্তি প্রকট নহে, উহাতে আধ্যাত্মিক ভাবও স্পষ্ট প্রক্ষুট আছে। কবির বর্ণিত শ্রীরাধার ক্লফপ্রেম এক স্বর্গীয় উপাদের সামগ্রী।

কবির "বঁধু কি আর বলিব আমি" প্রভৃতি গানগুলি শুধু বৈষ্ণবকঠে নহে—কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া মধুর মনোহরসাহী রাগিণীতে অনেক স্কুর্গচি ব্রাহ্মগায়কের কঠেও গীত হইয়া থাকে।

আমরা এখানে কবির প্রেমচিত্রের নম্নাস্থরূপ একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

> ''বঁধু ভূমি সে আমার প্রাণ। দেহ মন আদি তোঁহারে সংগেছি কুলশীল জাতি মান &

অথিলের নাথ তুমি হে কালিরা যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ-গোয়ালিনী হাম অতি হীনা না জানি ডজন পুজন ॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তমু মন দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর গতি তুমি মোর পতি, মন নাহি আন ভার ॥
কলকী বলিয়া সব লোকে বলে তাহাতে নাহিক হুধ।
বঁধু তোমার লাগিরা কলকের হার গলার পরিতে মুখ ॥
সতী বা অসতী ভোমতে বিদিত ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চঞ্জীদাস পাপ পুণা মম ভোমার চরণ খানি॥"

একখানি প্রাচীন পদসংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের প্রীতি ও কবিছের মূল প্রস্রবণস্বরূপ রজকিনীর কত পদও পাওয়া যায়। ঐ পদগুলির সারলা ও সরসভাব চণ্ডীদাস কবিরই যোগ্য হইলেও রামীর ভণিতান্বিত পদ চণ্ডীদাসের কত বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

এখানে কবির প্রতি রজকিনী রামীর রচিত একটী পদ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

তুমি দিবা ভাগে, দীলা অমুরাগে,
ত্রম সদা বনে বনে ।
তাহে তব মুথ, না দেখিয়া দুখ,
পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে ॥
ক্রেটি সমকাল, মানি ফ্লঞ্লাল,
যুগ তুলা হয় জ্ঞান।

তোমার বিরহে, মন স্থির নহে

ব্যাকুলিত হয় প্ৰাণ।

কুটিল কুন্তল, কত স্নির্ম্মল, শ্রীমুখ মণ্ডল শোভা।

হেরি হয় মনে, এ ছই নয়নে,

নিমেষ দিয়াছে কেবা।

যাহে সর্বা কণ হয় দরশন,

নিবারণ সেই করে।

ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥

তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, হুহুৎ কি আছে আর।

ধেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা,

জগৎ দেখি আঁধার।

িচণ্ডীদাস শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য। বিমথিল কবি বিভাগতি ঠাকুর ব্রাহ্মণ-বংশধর। ইনি
মিথিলা-নরেশ শিবসিংহের সভাসদ এবং কবি চণ্ডীদাসের
বিদ্যাপতি সম-সাময়িক। কবি বিছাপতির গাঞি
"বিষবিয়ার বিস্কী" ভাই ইহাঁর পূর্ণ নাম বিষবিয়ার বিস্কী
বিভাগতি ঠাকুর।

মহারাজ শিবসিংহ কবিকে বিস্কী গ্রাম দান করেন। এই

গ্রাম মিথিলা-সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত জারৈল প্রগণায় কমলা নদীর তীরে অবস্থিত। কবির বংশীয়েরা এখন আর কেহই সেখানে নাই, তাঁহারা সোরাট নামক অপর একখানি গ্রামে গিয়া চারিপুরুষ যাবৎ বাস করিতেছেন। কবির বংশধর-দিগের মধ্যে বনমালী ও বদরীনাথ এখনও বর্ত্তমান।

পাণ্ডিত্যে ও গ্রন্থ-রচন-কৃতিত্বে কবি বিভাপতির পিতৃ-পিতামহাদি উর্দ্ধতন পুরুষেরাও অসাধারণ থ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা-পন্ন ছিলেন।

বিভাপতি শুধু মৈথিল ভাষায় নহে, সংস্কৃত ভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি মহারাজ শিবসিংহের আদেশে 'পুরুষ-পরীক্ষা' রাজ্ঞী বিশ্বাসদেবীর আজ্ঞায় 'শৈব-সর্ব্বস্থহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী' এবং মহারাজ কীর্ত্তিসিংহের আদেশে 'কীর্ত্তিলতা' গ্রন্থ প্রেণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন 'দান-বাক্যাবলী' ও 'বিভাগসার' নামে আরও তুইখানি শ্বতিগ্রন্থ তৎ-কর্তুক রচিত হয়।

কবি বিভাপতির 'কবিকণ্ঠহার' উপাধি ছিল। অনুমান মহারাজ শিবসিংহ তাঁহাকে এই উপাধি দান করেন। একটী পদে লিখিত আছে,—

> "ভনহি বিদ্যাপতি কবিক**গ্ঠহার।** কোটি হুঁন ঘটয় দিবস অভিসার ॥"

কেহ কেহ বলেন, কবির উপাধি ছিল, 'কবিরঞ্জন'। "চণ্ডী-দাস কবিরঞ্জনে মিলল" ও "পুছত চণ্ডীদাস কবিরঞ্জনে" ইত্যাদি পদ দৃষ্টে এরূপ অনুমানও অসঙ্গত নহে।

একদা বসন্তকালে কবি চণ্ডীদাসের সহিত কবি বিভাপতির সম্মিলন ঘটিয়াছিল, এই মিলন উপলক্ষে বহু বৈষ্ণব কবি পদ লিখিয়া গিয়াছেন।

মৈথিল-কবি বিভাপতি মৈথিলগণেরই গর্ব্বের জিনিষ।
তাঁহার স্থাতিস্তম্ভ বিস্কী গ্রামেই উঠিবে; কিন্তু তাহা হইলেও
তাঁহার উপর বাঙ্গালীরও একটা ভালবাসার যথেই আধিপত্য
আছে। তাঁহার পদাবলীতে বাঙ্গালার বছদিনের প্রেম, প্রীতি
ও নেত্রাক্রর কথা মিশিয়া রহিয়াছে। তাই পদকলতক প্রভৃতি
গ্রন্থ হইতে আর তাঁহাকে বাদ দেওয়া যায় না এবং বাঙ্গালী
যে তাঁহাকে নিজের লোক বলিয়া বরণ করিবে, তাহাও
অসমীটীন নহে।

বঙ্গের অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর কবি বিভাপতির শিষ্য।
মিথিলার শিষ্য গ্রহণ বঙ্গের পক্ষে নৃতন কথা নহে। মিথিলার
রাজর্ষি জনক, যাজ্ঞবন্ধ্য, গোতম, গার্গী প্রভৃতি সমগ্র ভারতবর্ষেরই গুরুহানীয়।

ঈশান নাগর-কৃত অদৈত-প্রকাশে দেখিতে পাই, বিগাপতি

এবং অদৈত প্রভুর দেখা দাক্ষাৎ হইয়াছিল। উক্ত বিবরণে জানা যায়, বিভাপতি অতি স্ক্রন্সী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পদরচনার সঙ্গে গান করিবার শক্তি ও রাগ-রাগিণ্যাদিরও উত্তম জ্ঞান ছিল।

বিভাপতির অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি ঈশ্বর-দত্ত। ভগবৎকৃপার সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও শিক্ষার সম্যক্ যোগ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রচনা মধ্যে শব্দ ও অর্থ উভয় অল্ফারেরই স্থচাক সমাবেশ করিয়া গিয়াছেন। কবির ব্যবহৃত অলঙ্কারনিচয়ের মধ্যে উপমার ভাগই বেশী। বুঝি বা এত উপমা, এত স্থন্তর-ক্লপে সংস্কৃত ব্যতীত অস্ত কোন ভাষাগ্ৰন্থে কোন কবিই সঙ্কলিত করিতে পারেন নাই। সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্ম বিচ্ছাপতি তাঁহার স্বভাব-দত্ত তীক্ষ্ণ চক্ষ্ক ও আলঙ্কারিক জ্ঞান উভয়ই ব্যবহার করিতেন; একটা স্থলর চিত্র দৃষ্ট হইলে পৃথিবীর নানা-রূপের ছবি তাঁহার মনে স্পষ্ট প্রকট হইয়া উঠিত—তাই তাঁহার উপমাগুলি সৌন্দর্য্য-শার্ষে অধিষ্ঠিত। বিছাপতির দ্বিতীয় ক্রতিত্ব-শক্তি সৌনর্ব্যের একটা পরিষ্কার চিত্র আঁকিয়া দেওয়া। বিত্যা-পতি বর্ণিত রাধিকার বয়ঃসন্ধির ছবি ও লজ্জার ছবিখানি বড়ই চিত্তাকর্ষক। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিভাপতি বৈষ্ণৰ কবিগণের অগ্রণী। বিরহ-তঃখের পর মিলনের স্থথ বর্ণনায় বিভাপতির গীতির ভায় গাঢ় প্রেমের চিত্র পভ-সাহিত্যে বিরল। বিভাপতির সেই—

"সোহি কোকিল অব নাথ ডাকউ
লাথ উদয় কক চলা।
পাঁচ বাণ অব লাথ বাণ হউ,
মলয় পবন বহু মন্দা॥"
ইত্যাদি গীতিগুলি তাহার নিদর্শন। বিভাপতির সেই—
"কি কহব রে সথি আনন্দ ওর।
চির্দিন মাধব মন্দিরে মোর॥"

প্রভৃতি পদগুলি আর্ত্তি করিয়া মহাপ্রভু উন্মন্তবৎ এক প্রহর কাল নৃত্য করিয়াছিলেন। বিভাগতি ছবি-অঙ্কণে নিপুণ, প্রেমাহ্রাদ বর্ণনায় কৃতকার্য্য, উপমা ও পরিহাস-রসিকতায় সিন্ধহস্ত এবং অনেক গুলি স্বভাবসিদ্ধ গুণে মণ্ডিত।

[ বিভাপতি শব্দে কবির বিস্তৃত জীবনী দ্রপ্টবা।]
পূর্ব্ববর্ণিত কবি চণ্ডীদাস খাঁটি প্রেমিক ও আড়ম্বরহীন।
বন্ধীয় গীতিসাহিত্যে চণ্ডীদাসেরই শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদিত।

চণ্ডীদাস ও বিভাপতিই সর্ব্ব প্রধান পদ কর্তা। পদকল্পতক্ষ, পদকল্পতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বহুতর পরবর্ত্তী পদকর্ত্তগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল পদ হইতে পদকর্ত্তাদিগের নাম সংগ্রহ করিয়া অকারাদি ক্রমে এইস্থলে লিখিত এবং ইহাদের মধ্যে কেবল প্রাসন্ধ প্রসিদ্ধ পদকর্ভ্গণের সংক্ষিপ্ত বিব-রণ প্রদত্ত হইল।

পদকর্ত্ত্বপ যথা---> অনন্ত দাস, ২ অনন্ত আচার্য্য, ৩ আকবর আলি, ৪ আত্মারাম দাস, ৫ আনন্দ দাস, ৬ উদ্ধব দাস, ৭ কবির, ৮ কবিরঞ্জন, ৯ কমরালী, ১০ কানাই দাস, ১১ কাতুদাস, ১২ কামদেব, ১৩ কালীকিশোর, ১৪ কৃষ্ণকান্ত দাস, ১৫ কুফাদাস, ১৬ কুফাপ্রমোদ, ১৭ কুফাপ্রসাদ, ১৮ গতি-গোবিন্দ, ১৯ গদাধর, ২০ গিরিধর, ২১ গুপ্তদাস, ২২ গোকুলানন্দ ২৩ গোকুল দাস, ২৪ গোপাল দাস, ২৫ গোপালভট্ট, ২৬ গোপী-কান্ত, ২৭ গোপীরমণ, ২৮ গোবর্দ্ধন দাস, ২৯ গোবিন্দ দাস, ৩ জাবিন্দ ঘোষ, ৩১ গোরমোহন, ৩২ গোর দাস, ৩৩ গোর-হুন্দর দাস, ৩৪ গৌরাদাস, ৩৫ ঘনরাম দাস, ৩৬ ঘনশ্রাম দাস, ৩৭ চণ্ডীদাস, ৩৮ চন্দ্রশেখর, ৩৯ চম্পতি ঠাকুর, ৪০ চূড়ামণি দাস, ৪১ চৈত্তা দাস, ৪২ জগদানন্দ দাস, ৪৩ জগন্নাথ দাস, ৪৪ জগমোহন দাস, ৪৫ জয়কৃষ্ণ দাস, ৪৬ জ্ঞান দাস, ৪৭ জ্ঞান-হরি দাস, ৪৮ পুরুষোত্তম, ৪৯ প্রতাপ নারায়ণ, ৫০ প্রমোদ দাস, ৫১ প্রসাদ দাস, ৫২ প্রেমদাস, ৫০ প্রেমানন্দ দাস, ৫৪ বলরাম দাস, ৫৬ বলাই দাস, ৫৭ বল্লভ দাস, ৫৮ বংশীবদন. ৫৯ বসন্ত রায়, ৬০ বাস্থদেব ঘোষ, ৬১ বিজয়ানন্দ দাস, ৬২ বিছা-পতি, ৬৩ বিন্দুদাস, ৬৪ বিপ্রদাস, ৬৫ বিপ্রদাস ঘোষ, ৬৬ বিশ্বস্তর ঘোষ, ৬৭ বীরচক্রকর, ৬৮ বীরনারায়ণ, ৬৯ বীর-वल्ला मान, १० वीतरासीत, १२ दिक्षवमान, १२ दुन्मविन मान, ৭০ ব্ৰজানন্দ, ৭৪ তুলসীদাস, ৭৫ দলপতি, ৭৬ দীন ঘোষ, ৭৭ দীনহীন দাস, ৭৮ তুঃথী কৃষ্ণদাস, ৭৯ তুঃখিনী, ৮০ দৈবকী-नक्त मांग, ७১ धत्री मांग, ७२ नर्वत्त, ७७ नक्तमांग, ७८ नक्, ৮৫ नयनानम मात्र, ৮७ नवित्रः मात्र, ৮१ नवह्ति मात्र, ৮৮ নরোত্তম দাস, ৮৯ নবকান্ত দাস, ৯০ নবচক্র দাস, ৯১ নব-নারায়ণ ভূপতি, ৯২ নসির মামুদ, ৯৩ নূপতি সিংহ, ৯৪ নুসিংহ-एनव, ৯৫ প্রমেশ্র দাস, ৯৬ প্রমানন্দ দাস, ৯৭ পীতা**ম্বর দাস**. ৯৮ ফ্রকির হবির, ৯৯ ফ্ডন, ১০০ ভূপতিনাথ, ১০১ ভূবন দাস, ১০২ মথুর দাস, ১০৩ মধুসুদন, ১০৪ মহেশ বস্তু, ১০৫ মনোহর দাস, ১০৬ মাধৰ ঘোষ, ১০৭ মাধৰ দাস, ১০৮ মাধৰাচাৰ্য্য, ১০৯ মাধব দাস, ১১০ মাধো, ১১১ মুরারি গুপ্ত, ১১২ মুরারি দাস, ১১৩ মোহন দাস, ১১৪ মোহনী দাস, ১১৫ যতুনন্দন. ১১৬ যতুনাথ দাস, ১১৭ যতুপতি, ১১৮ যশোরাজ থান, ১১৯ यां परितक्त, ১२० त्रधूनांथ, ১२১ तममन्न मान, ১२२ तममन्नी मानी, ১২৩ রসিক দাস, ১২৪ সামকান্ত, ১২৫ রামচক্র দাস, ১২৬ রাম-দাস, ১২৭ রামতক্র দাস, ১২৮ রামদাস, ১২৯ রামী, ১৩০ রাধা-সিংহ ভূপতি, ১৩১ রাধামোহন, ১৩২ রাধাবলভ, ১৩৩ রাধা- মাধব, ১৩৪ রামানল, ১৩৫ রামানল দাস, ১৩৬ রামানল বস্থ, ১৩৭ রপনারায়ণ, ১৩৮ লক্ষীকান্ত দাস, ১৩৯ লোচন দাস, ১৪০ শক্ষর দাস, ১৪১ শনিশেখর, ১৪০ শামানল, ১৪৪ শামানল, ১৪৫ শামানল, ১৪৬ শিবরায়, ১৪৭ শিবরাম দাস, ১৪৮ শিবানল, ১৪৯ শিবা সহচরী, ১৫০ শিবাই দাস, ১৫১ শ্রীনিবাস, ১৫২ শ্রীনিবাসাচার্য্য, ১৫৩ শেধররায়, ১৫৪ সদানল, ১৫৫ সালবেগ, ১৫৬ সিংহভূপতি, ১৫৭ স্থলরদাস, ১৫৮ স্থবল, ১৫৯ সেথ জালাল, ১৬০ সেথ ভিক, ১৬১ সেথ লাল, ১৬২ সৈয়দমর্ভ্রুলা, ১৬৩ হরিদাস, ১৬৪ হরিবল্লভ, ১৬৫ হরেরফ্রঞ্চ দাস, ১৬৬ হরেরাম দাস।

এই ৩৬ জন পদকর্তার নাম দেখিতে পাওয়া পায়। এই
সকল পদকর্ত্বগণ প্রায় সকলই চৈতভাদেবের সমসাময়িক এবং
কেহ কেহ বা পরবর্তী। কেবল চণ্ডীদাস ও বিভাপতি পূর্ববর্তী।
তাঁহাদের পরিচয় পূর্বেই দিয়াছি। অপর বৈঞ্চব পদকর্ত্বগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অকারাদি বর্ণামূক্রমে নিয়ে প্রদত্ত হইল।

আত্মারাম দাস খঃ ১৫শ শতাকে বিগুমান ছিলেন, ইনি আত্মারাম দাস একজন' পদকত্তী। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক। শ্রীপগুগ্রামে অম্বর্গবংশে ইঁহার জন্ম। ইহাঁর পত্নীর নাম সোদামিনী দাসী।

কঞ্চনাস নামে তিন জন পদকর্ত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।
> দীন ক্ষঞ্চনাস, ২ তুঃখী ক্ষঞ্চনাস, ৩ ক্ষঞ্চনাস কবিরাজ।
কুঞ্চনাস।

এই তিনজন পদকর্ত্তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া
যায়। নিমে একে একে তাহা বিবৃত হইল।

দীন রুঞ্চাস।—অধিকা নগরে ইঁহার নিবাস, কংসারি
মিশ্রের পুত্র। স্থবল-মঙ্গল গ্রন্থের মতে—দামোদর, জগরাথ,
স্থাদাস, গৌরীদাস, রুঞ্চাস ও নৃসিংহটৈতভা নামে ইহার
ছয় পুত্র জন্মে; স্থাদাস নিত্যানন্দ প্রভুর খণ্ডর এবং বস্থধা ও
জাহ্নবা দেবীর পিতা। রুঞ্চাস, পদরচনাকালে 'দীন রুঞ্চাস'
ভণিতা দিয়াছেন। ইহার রচিত পদ সকল জ্যেষ্ঠ গৌরীদাস পণ্ডিতের মাহাস্মাস্টক। বৈশ্ববন্দনায় ইহার নামোল্লেখ
আছে—

## "গৌরীদাস পশুতের অমুজ কুঞ্চদাস"।

হংখী কৃষ্ণদাসের অপর নাম শ্রামদাস বা শ্রামানন্দপুরী। উৎকল দেশে দণ্ডকেশ্বরের অন্তর্গত ধারেন্দা বাহাহরপুরে ইহার হংগা কৃষ্ণদান। নিবাস। পিতার নাম শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, মাতার নাম ছরিকা। শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডলের বাস পূর্বে গৌড়দেশে ছিল, পরে তিনি গৌড়দেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া এই দেশে বাস ক্রেন। তিনি বড় সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। ১৭৫৬ শকাব্দের

চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে শ্রামানন্দের জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের অনেক গুলি সন্তান নষ্ট হওয়ায় তিনি এই পুত্রের নাম 'হঃখী' রাথিয়া ছিলেন।

"প্রামবাদী স্ত্রীগণ কহমে বার বার।

এখন দুখীয়া নাম রহক ইহার।

পিতা মাতা দুংখ দহ পালন করিল।

এই হেতু দুংখী নাম প্রথমে ছইল॥"

কৃষ্ণদাস কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে তুঃখিনী विषया পরিচয় দিয়াছেন। অল বয়সেই ইনি ব্যাকরণাদিশান্তে পারদশী হইয়াছিলেন। কুঞ্চদাস অতিশয় কুঞ্চতক্ত ছিলেন। কৃষ্ণবিরহে কাতর হইয়া কৃষ্ণান্তেষণে তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হন। অম্বিকা নগরে আসিয়া প্রথমেই ইনি গৌরীদাস পণ্ডিতের স্থাপিত গৌরনিতাই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রেমে আত্মহারা হন। বিংশতি বর্ষ বয়ংক্রম কালে ইনি হৃদয়টেততা ঠাকুরের নিকট দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে গুরুর আদেশে প্রভুর লীলাস্থান নবদ্বীপাদি দর্শন করিয়া শ্রীরন্দাবন ধামে গমন করেন। এই স্থানে বিশ্রাম-ঘাট, ধীর-সমীর প্রভৃতি দর্শন করিয়া ইনি শ্রীজীব-গোস্বামীর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট শ্রীনিবাসা-চার্য্য ও ঠাকুর নরোত্তমের সহিত ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া মহা-পণ্ডিত ও পরমভক্ত হইয়াছিলেন। খ্রামানন্দ-প্রকাশ ও অভি-রামলীলামুত গ্রন্থে লিখিভ আছে যে, ইনি একদিন রাসমণ্ডল পরিষার করিতে করিতে শ্রীরাধিকার এক গাছি নৃপুর প্রাপ্ত হন। শ্রীরাধা ললিতাসথাদারা ঐ নূপুর পুনগ্রহণ করেন। ললিতা ঐ নৃপুর লইয়া যাইবার সময় ক্লফদাসের ললাটে তাহা স্পর্শ করা-ইয়া লইয়া যান। তদবধি কৃষ্ণদাসের ললাটে ঐ নূপুরের চিহ্নস্বরূপ তিলক বিরাজিত ছিল। খ্রীজীবগোস্বামী এই বুত্তান্ত শুনিয়া ক্ষণাদের নাম খ্রামানন রাখিয়াছিলেন। শ্রীজীবগোস্বামীর আদেশে ১৫০৪ শকে শ্রীনিবাসাচার্ঘ্য ও নরোত্তম ঠাকুরের সঙ্গে খ্রামানন গৌডদেশে প্রত্যাগমন করেন।

শেষ জীবনে উৎকলে নৃসিংহপুরে অবস্থিতি করিয়া ইনি তথায় বৈষ্ণব ধর্মা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শ্রামানন্দের অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে রসিকানন্দ ও মুরারিই প্রধান। ইনি অবৈততন্ত্র, উপাসনাসারসংগ্রহ ও ব্রজপরিক্রমা নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কৃষণাস কবিরাজ গোস্বামী—ভক্তদিগ্দর্শনীর তালিকা মতে জন্ম ১৪১৮ শক, মৃত্যু ১৫০৪ শকের চাক্রাম্বিন শুক্লাদ্বাদিগী। রবুনাথ দাস প্রভৃতি গোস্বামিগণ ইঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রামদাস নামে ইহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। ক্থিত আছে, এই ল্রাভা বৈষ্ণবিন্দা করাতে ইনি মনে মনে ব্যথিত হইয়া সংসার পরিত্যাগে সংকল্প করেন। চৈতভাচরিতামৃত, গোবিন্দান্ত ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা, স্বরূপ-বর্ণন এবং বৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ১৫০৩ শকে চৈতভাচরিতামৃত গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ইনি আজন্ম কুমার-ব্রত পালন করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ দাস নামে ছয় জন পদকর্তার পরিচয় পাওয়া যায়।
গোবিন্দ দাস। কিছ 'গোবিন্দ দাস' ভণিতাযুক্ত কোন্ পদ
কোন্ পদকর্তার রচিত, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা
হউক এ হলে আমরা গভিগোবিন্দ, গোবিন্দ চক্রবন্তী, গোবিন্দ
কবিরাজ ও গোবিন্দ ঘোষের ষেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, নিয়ে
তাহাই লিপিছর করিলাম।

গতিগোবিন্দ—ইনি একটী পদের ভণিতায় আপনাকে জ্রীনিবাসাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"মনের আনন্দে ঐনিবাসস্থত গতিগোবিন্দ ভোর রে"।

নিত্যানন্দ দাস-বিরচিত প্রেম-বিলাস-গ্রন্থে গতি-গোবিন্দের পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

> "আচার্য্যের তিন পুত্র কম্মা তিন জন। জ্যেষ্ঠ বৃন্দাবন মধ্যম রাধাকৃষ্ণাচার্য। কনিষ্ঠ গতিগোবিন্দ সর্ব্য গুণে বর্য।"

গতিগোবিন্দ গোবিন্দ কবিরাজের সমসাময়িক। ইহার নিবাস জাজিগ্রাম, পুত্রের নাম ক্লফপ্রসাদ।

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী—ইহার নিবাস বোরাকুলী। পূর্ব্ব নিবাস মহলাগ্রামে। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্যের ভক্ত ও শিষা। গীতবিভার ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইহার গীতবাভের ভাব গোবিন্দচক্রবর্ত্তা। দেখিয়া লোকে ইহাকে 'ভাবুক চক্রবর্ত্তী' বলিত। ইঁহার ক্বত পদগুলি গোবিন্দ কবিরাজের পদের সহিত এমত ভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে, তাহা বাছিয়া যাহির করা স্কঠিন। পদকল্লতক্ষর চতুর্থ শাথার নবমপল্লবে শ্রীরাধার দাদশমাসিক বিরহবর্ণন সম্বন্ধে ইহার রচিত একটী স্থানীর্থা পদ পাওয়া যায়। বৈষ্ণবদাস তৎসম্বন্ধে বলেন যে, "অথ চাতুর্মান্ত-বিভাপতিঠিকুরশু বর্ণনং, ততো দ্বয় মাস গোবিন্দ কবিরাজঠকুরশ্র, তচ্চেষ্যগাস গোবিন্দচক্রবর্তিঠকুরশু বর্ণনং।"

ছাদশ সংখ্যক পদের মধ্যে প্রথম চারিটী বিভাপতি-ক্বত, তৎপরবর্ত্তী হুইটী গোবিন্দ কবিরাজ-রচিত এবং শেষ ৬টী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই পদ সকল বিভাপতির ছিল, কালক্রমে তাহা লোপ হইলে শেষোক্ত ব্যক্তি-গণ উহা পূরণ করিয়াছেন।

গোবিন্দ কবিরাজ— একজন প্রসিদ্ধ পদকর্তা। নিবাস গোবিন্দ কবিরাজ। তিলিয়াব্ধরী গ্রাম। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম স্থনন্দা। জাতিতে বৈশ্ব। চিরঞ্জীব সেনের পূর্বনিবাস শ্রীখণ্ড গ্রামে। তিনি কুমারনগরনিবাসী দামোদর সেনের কতা বিবাহ করিয়া খণ্ডরালয়ে বাস করেন। এই কুমারনগরে চিরঞ্জীবের রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে ছই পুজ জন্মে। পরে খণ্ডরের সহিত মনোবিবাদ ঘটিলে তিনি পূর্বনিবাস ব্ধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ পুনরায় মাতুলালয় কুমারনগরে কিছুদিন বাস করিয়া পরে রামচন্দ্রের আদেশে গোবিন্দ পুনরায় ব্ধরী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ই হার শেষ জীবন এইখানেই অতিবাহিত হয়। গোবিন্দের মাতামহ দামোদর সেন স্করিব ছিলেন, গোবিন্দ স্থানীত সঙ্গীতমাধ্বে মাতামহের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন—

"পাতালে বাস্থকিবঁক্তা স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতিঃ।
গোড়ে গোবর্দ্ধনো বক্তা থণ্ডে দানোদরঃ কবিঃ ॥"
গোবিন্দ প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে বৈষ্ণৰ ধর্মগ্রহণ
করেন। ইনি আচার্য্য প্রভুর নিকট মন্ত্রদীকা প্রাপ্ত হন।

গোবিন্দ মন্তগ্রহণের পর গুরুর আদেশক্রমে নির্ঘাস্তত্ত্ব মতে সাধন ও রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে আচার্য্য-প্রভু গোবিন্দের রসবোধ হইয়াছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম গোবিন্দকে বিদ্যা-পতির একটা অসম্পূর্ণ পদ পূরণ করিতে বলেন। গোবিন্দ ঐ পদ এমন স্থন্দর করিয়া পূরণ করেন যে, তাহাতে আচার্য্য প্রভূ অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাকে 'কবিরাজ' এই উপাধি দেন। গোবিন্দ সংস্কৃতে সঙ্গীতমাধৰ নাটক, রাধাক্লফলীলা বিষয়ক অষ্টকালীয় একান্নপদ ও গৌরলীলাত্মক বহু বাঙ্গালা পদ রচনা করেন। তাঁহার রচিত সংস্কৃত পদও দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিরত্নাকরে গোবিন্দ দাসের কবিরাজ উপাধি সম্বন্ধে চুইটা আখ্যায়িকা আছে, ১ম আখ্যায়িকা--- শ্রীনিবাসাচার্য্য গোবিন দাসের গৃহে থাকিয়া তাঁহার কবিত্ব শক্তির নব নব উন্মেষ দেখিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভুর লীলামর পদ রচনা করিতে আদেশ দেন। তদমুসারে গোবিন্দ প্রতিদিন চৈতগুলীবাবিষয়ক পদ বচনা করিয়া গুরুদেবকে উপহার দিয়াছিলেন ৷ গুরুদেক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধিতে ভূষিত করেন। ২য় আখ্যায়িকা—গোবিন্দ দাস জাহ্নবা দেবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন-ধামে গমন করিলে পরমেশ্বরী দাস গোবিন্দকে জীজীব গোস্বামী প্রভৃতির নিকট পরিচয় করাইয়া দেন ৷ তাঁহারা ইঁহার রচিত সঙ্গীতমাধৰ পাঠ এবং পদাবলী সকল শুনিয়া 'কৰিরাজ' এই উপাধিতে ভূষিত করেন। অনেকে বলেন, বিভাপতির পদের সহিত তুলনায় গোবিন্দদাসের পদ কোন অংশে নিকুষ্ট নহে 🔝

গ্রীজীব গোস্বামী গোবিন্দকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। এমন কি. তিনি বুলাবন হইতে ব্ৰজ্থামবাসী মহান্তদিগের সংবাদপত্রও তাঁহার নিকট প্রেরণ করিতেন। বুন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন কালে গোবিন্দ বিসপী গ্রামে বিছা-পতির সমাধিমন্দির দেখিয়া আসিয়াছিলেন এবং তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিয়া বিত্যাপতির অনেকগুলি পদ উদ্ধার করিয়া লইয়া আইসেন। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী গোবিন্দের অমুরোধে কিছুদিন তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিয়া একচক্রা নগরীতে গমন করেন। প্রক্রনীর রাজা নরসিংহ ও দ্বিজরা**জ** বসস্ত রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল।

গোবিন্দ ১৪৫৯ শকে জন্মগ্রহণ, ১৪৯৯ শকে মন্ত্রগ্রহণ এবং ১৫৩৫ শকে চাক্র আখিন ক্লফা প্রতিপদ তিথিতে ৭৬ বৎসর বয়দে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি ৪০ বংসরে রোগাক্রা**ন্ত** इंडेब्रा दिखवधर्त्य मीकिक इन । छाँशांत्र श्रेशेत नाम मशामाष्ट्रा. তাঁহার বরুস যথন ২৫ বা ২৬ বৎসর, সেই সময় মহামায়ার গর্ভে এক পুত্র হয়। ঐ পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। এই দিব্যসিংহের পুত্রের নাম কবি ঘনখাম। ইনি গোবিন্দকর্ণামৃত মামে এক-থানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা করেন।

গোবিন্দ ঘোষ—ইনি মহাপ্রভুর শাখাগণ মধ্যে পরিগণিত। তাঁহার ভ্রাতা বাস্থদেব যোষ ও মাধব ঘোষ নিভ্যানন্দ প্রভুর সহিত যথন গৌডমগুলে বৈষ্ণব ধর্মা প্রচার করিতে আইসেন, তথন তিনি প্রভর সহিত নীলাচলে ছিলেন। চৈতগ্র ভাগবতের মতে তাঁহার পূর্ণনাম গোবিন্দানন।

[গোবিন্দ ঘোষ ঠাকুর শব্দ দেখ ]

ঘনশ্রাম—একজন প্রসিদ্ধ পদাবলী-রচয়িতা। ঐ পদাবলী পাঠ করিলে তাঁতার সঙ্গীতশাস্ত বিষয়ে পারদর্শিতার প্রমাণ খনভাগ চক্রবর্তী বা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রধান দোষ এই বিতীয় নরহরি দাস। যে, তাঁহার পদ সকল সর্বত্ত প্রাঞ্জল ও সরল নহে। পদাবলী ব্যতীত ঘনখাম পদ্ধতিপ্রদীপ, গৌর-চরিত-চিন্তামণি, ছন্দঃসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, শ্রীনিবাস-চরিত, নরোত্তম-বিলাস, ভক্তিরত্নাকর ও গোবিন্দ-রতিমঞ্জরী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঘনখামের এই একটু বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি দেশ, কাল ও পাত্রামুসারে ষখন যেরূপ বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তখন তাহাতে সফলকাম হইয়াছেন।

ঘনখামের যে সকল পদাবলী পাওয়া যায়, তাহার ভণিতায় তাঁহার চুই নামই সমান প্রচলিত। কিন্তু কবি নিজে জানেন না যে, তাঁহার তুই নাম কেন হইল। কেহ কেহ অনুমান করেন বে, তাঁহার ডাকনাম ঘনগ্রাম এবং বৈষ্ণবদত্ত নাম নরহরি। ঘনশ্রাম ও তাঁহার পিতা জগরাথ, ভাগবতের টীকাকার

স্থাসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিশ্য। বিশ্বনাথ ১৫৮৬ শকান্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬২৬ কি ১৬২৭ শকান্দে পর্বোক-গত হন। স্বতরাং ঘনশ্রামের প্রাত্নভাব কাল ঐ সময়ের মধ্যবন্তী বলিয়া অনুমিত হয়। আবার কেহ কেহ ঘনগ্রামকে শ্রীনিবাসের শিয়্য বলিয়া নির্দ্ধেশ করিয়া থাকেন।

কেহ কেছ বলেন, তিনি গোড়দেশে গঙ্গাতীরে নদীয়াপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এই নদীয়া নবদ্বীপ হইতে ভিন্ন স্থান। ঘনখামের পিতার নাম জগলাথ চক্রবর্তী। জগলাথ মর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত জঙ্গিপুরের নিকট রেঞাপুরে বাস করিতেন। আবার কেহ বলেন যে, ঘনখানের নদীয়াতে জন্ম হয়, পরে বড হইয়া ঘনশ্রাম কাঁটোয়ায় গিয়া বাস করেন। জগুরাথের বাসস্থান শইরা এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘনখাম স্বর্রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ আত্ম পরি-চয় দিয়াছেন :---

> "নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হর মনে। পূর্ববাস গঙ্গাতীরে জানে স্বৰ্জনে 🛊 বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ববক্তে বিখ্যাত। তার শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ । কি জানি কি হেতু হৈল মোর ছুই নাম। নরহরিদাস আর দাস ঘনশ্রাম । গুহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিমু রাত্র দিন **॥**"

ঘনশ্রাম লিখিয়া গিয়াছেন, নিজ পরিচয় দিতে মনে কছে হয়। কেহ কেহ এই কথার উপর নির্ভর করিয়া কবির চরিত্রে দোষারোপ করেন। তাঁহারা বলেন যে, তিনি মন্তপায়ী ও বেখাসক ছিলেন। বৈশ্ববজনোচিত বিনয়গুণে তিনি আখ্র-প্রকাশ করিতে কুণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বৈষ্ণব গ্রন্থ বিশেষরূপে দেখিলে ঘনশ্রাম পণ্ডিতকে প্রজ্ঞাবান ও ধার্মিক বৈষ্ণব বলিয়া মনে হয়। তিনি বুন্দাবনে যাইয়া কিছুকাল গোবিলজীর স্থপকারের কার্য্য করেন।

চন্দ্রশেখর আচার্য্য একজন পদকর্তা। ইনি প্রীচৈতগ্রদেবের এক শ্রেষ্ঠ-শাথা এবং মহাপ্রভুর মেসো। ইঁহার গ্রে মহাপ্রভু একদিন ভক্তবুদের সহিত নাটকা-চ**ন্দ্রশেথর** আচার্যা। ভিনয় করেন। তাহাতে স্বয়ং মহাপ্রভু লক্ষ্মী-ক্ষিণী সাজিয়া নৃত্য ক্রিয়াছিলেন। চৈত্যুচরিতামতে বিথিত আছে যে,—

''আচার্য্য রত্বের নাম ঐচন্দ্রশেপর। জার ঘরে দেবী ভাবে নাচেন ঈশর॥" বৈষ্ণব সাহিত্যে চৈতগ্রদাস নামে ছয় জন পদকন্তার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে— চৈতক্স দাস।

১ম চৈতন্ত দাস শ্রীনিবাস-শাথাভুক্ত ছিলেন—

"তবে প্রভু কুপা কৈলা শ্রীচৈতন্ত দাসে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত বলিতেই প্রেমে ভাসে॥"

২য় চৈতন্ত দাস—নিবাস কুলীনগ্রাম, পিতার নাম শিবানন্দ সেন। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। মহাপ্রভুর পরম ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

তন্ত্র চৈতন্ত দাস—শ্রীবংশীবদনের পুত্র। নরোত্তম-বিলাসে আছে—

"শ্ৰীবংশীষণন পূত্ৰ শ্ৰীচৈতক্ত দাস।" ভক্তিরত্নাকরে তাঁহার পিতৃপরিচয় ও জ্ঞানের গভীরতার নিম্মূলন পাওয়া যায় যে—

> "সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য জেহোঁ। গৌরপ্রিয় বংশীদাসের পুত্র তেঁহ ।"

৪র্থ চৈতন্ত দাস—আউল মনোহর দাসের গুরু প্রদন্ত নাম।

কম চৈতন্ত দাস—বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত কন্টকনগরের ৩
কি ৪ ক্রোশ পূর্ব্ধিকে চাকন্দী গ্রামে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নামে এক
রাটী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি জাজীগ্রামনিবাসী
শ্রীবলরাম শর্মার ছহিতা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন।
কালক্রমে গঙ্গাধর চৈতন্তদাস নামে পরিচিত হন।

গঙ্গাধর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মের প্রায় বিংশতিবৎসর পুর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। মহাপ্রভু যথন পঞ্চবিংশতি বৎসরের প্রারম্ভে কণ্টকনগরে মধুশীলের নিকট মন্তক মুণ্ডন করিয়া ডোরকৌপীন ধারণপূর্বক শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই সময় গঙ্গাধরের বয়:ক্রম ৪৫ কি ৪৬ বৎসর ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ সময়ে কোন কার্য্যান্তরোধে তাঁহাকে কণ্টকনগরে উপস্থিত থাকিতে হয়। তিনি এই নবীনবয়সে সন্ন্যাসী হইতে দেখিয়া দিবানিশি হা চৈতন্ত হা চৈতন্ত বলিয়া রোদন করিতেন। তিনি অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক, এই কারণে গ্রামবাসী সকলেই তাঁহার প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত। হঠাৎ তাঁহার প্রেমবিকার দর্শনে সকলে অনেক যত্ন ও শুশ্রমা দারা তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাকে প্রকৃত প্রেমোন্মাদ জানিয়া সকলে নিরস্ত হন। সেই সময় হইতে তিনি চৈত্যদাস নামে স্বাধ্যাত হন। তিনি প্রতিবৎসর নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতেন। বহুদিন পরে মহাপ্রভুর আশীর্কাদে লক্ষ্মীপ্রিয়ার গর্ভে মহাপ্রভুর প্রেমাবতারস্বরূপ শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম হয়।

৬ঠ চৈতভা দাস—রাজা বীরহাম্বীর ১৪৪৪ কি ১৪৪৫ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বনবিষ্ণুপুরের রাজা ছিলেন, কিন্তু ভিন্ন বাজ্যের দস্যদলের সঙ্গে তাঁহার গোপনে যোগ ছিল। ১৫০৫ শকে বীরহাম্বীরের নিযুক্ত দস্যদল বৈষ্ণবঞ্জ সকল বহুমূল্য রক্তর্নমে অপহরণ করে। বীর হাম্বীর এই সকল গ্রন্থ প্রতিষ্ঠার আলোচনা করিরা চিত্তভ্জি লাভ করেন। তথন তিনি স্বীয় দারপণ্ডিত প্রীব্যাদাচার্যোর হস্তে ঐ গ্রন্থভাল অর্পণ করেন। বাবা আউল মনোহর দাদ এই গ্রন্থভাণ্ডারের ভাণ্ডারী হন। শ্রীনিবাদ গ্রন্থের অনেষণ করিতে করিতে বিষ্ণুপুর রাজধানীতে উপনীত হইলেন। বীরহাম্বীর তাঁহার নিরূপম রূপদাবণ্য দর্শনে ও তাঁহার মুথে শ্রীমন্তাগবতের অভ্তপূর্ব্ব ব্যাথা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। তাঁহার কঠিন হৃদয়ও রুষ্ণপ্রেমে বিগলিত হইয়া যায়। তিনি অতি দীনভাবে আচার্যোর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাঁহার গুরুমন্ত নাম চৈত্ত্যদাস। তিনি এই উভয় নামেই অনেক পদরচনা করিয়া গিয়াছেন। ভক্তিরত্বাকরে ইহার আখ্যায়িকা আছে।

জগদানন্দ পণ্ডিত ও জগদানন্দ ঠাকুর নামে তুইজন পদ-কর্ত্তার বিবরণ পাওয়া যায়।

১ম জগদানন্দ পণ্ডিতের বাস নবদ্বীপ গ্রাম। মহাপ্রভু

য়গদানন্দ দাস

যথন নীলাচলে আগমন করেন, তথন তাহার

সঙ্গে যে চারিজন ভক্ত গমন করিয়াছিলেন,
জগদানন্দ তাঁহাদের মধ্যে একজন। পদকল্পতক্তগ্রন্থে জগদানন্দ
ভণিতাযুক্ত যে পাঁচটী পদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া
কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সকল পদ জগদানন্দ পণ্ডিত-ক্বত।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি বা তাঁহার পরবর্তী অপর কোন
ভক্ত তাহা রচনা করিয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে বলা
যার না।

২য় জগদানন্দ ঠাকুর—জাতিতে বৈশ্ব ও শ্রীরঘুনন্দন
গোস্বামীর শিষ্য। তাঁহার পিতার নাম নিত্যানন্দ মহাস্ত
ঠাকুর। নিত্যানন্দের ছইপুত্র,—সর্বানন্দ ও জগদানন্দ।
কাহারও কাহারও মতে তাঁহারা চারি সহোদর—সর্বানন্দ,
কৃষ্ণানন্দ, সচিদানন্দ ও জগদানন্দ। কেহ কেহ বলেন,
১৬২০ হইতে ১৬৩০ শকান্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম এবং ১৭৪০
শকের ৫ই আখিন বামনদাদশীতে তাঁহার সিদ্ধি লাভ হয়।
এই উপলক্ষে জোফলাই গ্রামে অগ্রাপি তিনদিনব্যাপী একটী
বৃহৎ মেলা হয়। বর্দ্ধমানজেলার অন্তর্গত চৌকী রাণীগঞ্জের
প্রাংশস্থিত দক্ষিণথণ্ডে জগদানন্দের বাস, মতান্তরে বীরভূম
জেলার অন্তর্গত অজয়নদের তীরবন্ত্রী ছবরাজপুরের সন্নিকটস্থ
জোফলাই গ্রামে তাঁহার বাস ছিল।

বৈষ্ণবর্গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে প্রতীতি হয় যে, জগদানন্দের পিতা নিত্যানন্দের আদিবাস শ্রীখণ্ডে ছিল। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া আগরতিহি দক্ষিণথণ্ডে আসিয়া বাস করেন। পরে ভ্রাতাদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া জোফলাই গ্রামে বাইয়া জীবনের শেষদিন পর্য্যস্ত তথায় জাতিবাহিত করিয়াভিলেন।

জগদানন্দ বহুশাস্ত্রবেত্তা ও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনি
গন্তীরার্থক নানাভাব প্রকাশক শ্রবণমধুর পদসমূহ রচনা
করিয়া বঙ্গভাষাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। জগদানন্দ যে
সকল স্মধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন, ঐ সকল পদ কি
কবিত্বে কি ছন্দোলালিত্যে, কি রচনাচাতুর্যে কি শন্দবিস্তাসে
সকল বিষয়েই তাঁহার ক্রতিত্ব-মাহাত্ম্য প্রকটিত হইয়াছে।
কথিত আছে যে, তিনি স্বপ্রে গৌরাল্সমূর্ত্তি দর্শন করিয়া
'দামিনীদাম' ও 'গৌরকলেবর' এই হুইটী পদ রচনা করেয়।
জগদানন্দ অপূর্ব্ব পদাবলী রচনা করিয়া জগদানন্দ নাম সার্থক
ক্রিয়া গিয়াছেন। জগদানন্দ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত প্রাচীন শ্লোকও
প্রচলিত আছে—

"শ্ৰীলক্ষীজগৰাননো জগৰানন্দণায়কঃ। গীতপদ্যকরঃ খ্যাতো ভক্তিশান্তবিশারদঃ॥"

জগদানন্দের সিদ্ধপ্রথম্ব সম্বন্ধে ছুইটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। জগদানন্দের গৃহে নিত্য অতিথিসেবা হইত। একদা পশ্চিমদেশীর কএকটা সাধু তাঁহার গৃহে অতিথি হন। তাঁহারা কুপোদক ভিন্ন অহ্য কোন জলপান করিতেন না। জোফলাই গ্রামে কোথাও কুপ ছিল না। অতিথিসেবার জহ্য জগদানন্দ মহাপ্রভুৱ নাম শ্বরণ করিয়া ভূমিতে একটা লোহদণ্ডের আঘাত করেন। তৎক্ষণাৎ সেইস্থলে এক কুপ উদ্ভুত হয়। এই কুপ কালক্রমে পুদ্ধরণীরূপে পরিণত হইয়া অন্থাপি জোফলাই গ্রামে বিশ্বমান রহিয়াছে। উহা একণে প্রোরাক্ষসাগর' নামে কথিত।

জগদানল মহা প্রভ্র প্রবর্ত্তিত ধর্মপ্রচারার্থ একদা পঞ্চকোট রাজ্যের অধীন আমলালাগ্রামে গমন করেন। এইস্থানে এক স্বর্হৎ সরোবর ছিল। এই সরোবরের মধ্যস্থলে দ্বীপের স্থায় একটা নিভ্ত স্থানে ছিল। জগদানল প্রতিদিন কাষ্ঠ-পাছকা পায় দিয়া সেই সরোবর পার হইয়া ঐ নিভ্ত স্থানে সাধন-ভজন করিতেন। পঞ্চকোটরাজ এই গ্রামে আসিয়া তাহার এই অলোকিক ব্যাপার অবগত হইয়া ভক্তিপূর্ক্রক তাহাকে এই গ্রাম অর্পন করেন। গ্রাম লাভের পর তিনি ঐ স্থানে গোরাঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অস্থাপিও সেই মূর্ত্তি তথায় বিরাজিত আছেন এবং উক্ত দেবমূর্ত্তির সেবাইতগণ এখনও সেই গ্রাম ভোগ করিতেছেন। এই পুদ্ধরণী ঠাকুরবাদ্ধ নামে খ্যাত। জগদানল জাতিতে বৈত্ব হইলেও

অনেক ব্রাহ্মণসন্তান তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন।

বৈষ্ণব-গ্রন্থে জগরাথ দাস নামে চারিজন মহাস্মার নাম

লগরাথ দাস। তাঁহাদের মধ্যে উড়িয়াবাসী

জগরাথ দাসই পদকর্তা। বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে
ইহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"বন্দো উড়িয়া জগরাথ দাস মহাশয়।
জগরাথ বলরাম জার বশ হয়॥
জগরাথ দাস বলে সঙ্গীত পণ্ডিত।
জার গীত স্থনিয়া শ্রীজগরাথ নোহিত॥
"

ইহাতে অনুমান করা যায় যে, ইনি জগন্নাথদেবের কীর্ত্তনিরা এবং সঙ্গীতে সিদ্ধ ছিলেন। জগন্নাথ ও বলরাম ইহার সঙ্গীত গুনিরা মোহিত হইতেন। দেবকীনন্দন বলেন, ইঁহার চরিত্র বড়ই মধুর ছিল।

"জগরাথ দাস বলো মধ্র চরিত।"

[জগরাথ দাস শব্দ দেখ ]

পদক্তী নয়নানন্দ দাদের নিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গক্ত
কাঁদির নিকটবর্তী প্রীপাট-ভরতপুর গ্রাম। নয়নানন্দের আদি
নাম গ্রুবানন্দ। চৈতগ্রচরিতামৃতে ইনি মিশ্রনয়নানন্দ দাস।

পণ্ডিতের ভ্রাতৃষ্পত্র ও শিষ্য। বাণীনাথ মিশ্র গদাধরের কনিষ্ঠ
ভ্রাতা, নয়নানন্দ এই বাণীনাথের পূত্র। ইহার বংশধরগণ
অত্যাপি উক্ত গ্রামে বাস করিতেছেন। গদাধর পণ্ডিত ভরতপুর
গ্রামে এক গোপীনাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। গদাধর নীলাচলে
গমন করিলে, এই বিগ্রহ সেবার ভার নয়নানন্দের উপর পড়ে।
প্রেমবিলাসে তাঁহার প্রেপগোপাল ও গোপাল দাস ও গ্রুবাননন্দ নামে তিন ভ্রাতার নাম পাওয়া যায়।

"পশুত গোসাঞীর ভ্রাতুম্পুত্র গ্রীনরনানন্দ। পুস্পগোপাল গোপালদাস আর গ্রুষানন্দ।" (প্রেমষিলাস)

মহাপ্রভূ ও গদাধর নবদীপে থাকিয়া যথন প্রেমভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেন, তথন নয়ন তাহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পদ রচনা করিতেন। এইরূপে তিনি গোঁরাঙ্গদেবের যথন যে লীলা দর্শন করিতেন, তথনই তাহা পদে প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এই অভূত কবিত্বশক্তির ক্রুণ দেখিয়া মহাপ্রভূ ও গদাধর উভয়ই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন। পরে এই গদাধরই নয়নের নাম নয়নানন্দ রাথেন। এ সম্বন্ধে পদসমুদ্রে লিখিত আছে—

> °পগুতের ক্ষেহপাত্র শ্রীনয়ান মিশ্র। বাল্যকালে প্রভু জারে করিলেন শিষ্য ।

পঞ্জিতের পাছে নয়ান থাকে সর্বাক্ষণ।
প্রভুলীলা দেখি পদ করএ বর্ণন।।
থাছে চেষ্টা দেখি প্রভু হরষিত হৈলা।
নয়নানন্দ বলি নাম পশ্চাৎ পুইলা।
নীলাচল জাইতে প্রভু জবে ইচছা কৈলা।
শ্রীনয়নানন্দে ভরতপুর নিয়োজিলা।।"

থেতুরীর মহোৎসবে নয়নানন্দ উপস্থিত ছিলেন। নয়নানন্দ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক, স্থতরাং ইহার পদ
সকল ঐ সময়ে রচিত হয়।

নরহরি সরকার—ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর নামে অভিহিত।
নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীপণ্ড গ্রাম।
লাভিতে বৈছা, পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দেব
সরকার। অনুমান ১৯০০ শকে ঠাকুর নরহরি জন্ম গ্রহণ
করেন। ইনি আকুমার বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর ইনি তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন।
নরহরি সংস্কৃতে অভিশন্ন পণ্ডিত ছিলেন। ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল,
ভক্তামৃতাইক ও নামামৃতসমুদ্র নামক গ্রন্থ ইহার রচিত।
শ্রীপণ্ডে স্থাপিত ৬টা বিপ্রহের মধ্যে মহাপ্রভুর ও নিত্যানন্দের
মূর্ত্তি সরকার ঠাকুরের স্থাপিত। সরকার ঠাকুর গৌরাঙ্গদেবের
লীলা পদাবলীতে প্রকাশ করেন। যথা—

"কিছু কিছু পদ লেখি, যদি ইহা কেহ দেখি,
প্রকাশ করএ প্রভুলীলা।
নরহরি পাবে হুখ, ঘুচিবে মনের ছুখ,
গ্রন্থগানে দরবিবে শিলা।"

১৪৬৩ (?) শকান্দে সরকার ঠাকুরের তিরোভাব হয়। শ্রীপণ্ড-বাসী গোস্বামিগণ ইহারই বংশ-সম্ভত। [ নরহরি সরকার দেথ ] নরোত্তম দাস-প্রসিদ্ধ পদরচয়িতা। রাজসাহীজেলার অন্তর্গত খেতুরী গ্রামে ইঁহার পিতৃবাস। ইনি জাতিতে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। পিতার নাম ক্লঞানন্দত্ত ও মাতার নাম নরোত্তম দাস। নারায়ণী। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। ইনি নরোত্তম ঠাকুর নামেও প্রসিদ্ধ। নরোত্তম বাল্যকাল হইতেই ধর্মাতুরক্ত, ভোগবিলাস-বিরহিত ও বৈরাগ্যভাবাপন্ন ছিলেন। নরোত্তমের পিতা রুফানন্দ খেতরীর রাজা হইলেও রাজপুত্র নরোত্তম বিষয়স্থবে বীতম্পূহ ছিলেন। নরোত্তম পিতার মৃত্যুর পর পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সম্ভোষ দত্তের উপর রাজ্য রক্ষার ভারার্পণ করিয়া স্বয়ং বুন্দাবনধামে গমন করেন। অনেক সেবাশুশ্রমার পর বুন্দাবন-বাদী লোকনাথ গোস্বামীকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার নিকট ইনি মন্ত্র গ্রহণ করেন। পরে ১৫০৪ শকে উক্ত গোস্বামী প্রভূর আদেশে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও ভক্ত খ্রামাননের সহিত স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। খেতরীগ্রামের একজোশ পূর্ব্বে নরোত্তম ঠাকুরের ভজনন্থলি বা ভজনাগার ছিল। বর্তমান এইস্থান 'ভজনটুলি'নামে প্রসিদ্ধ। এই স্থানে নরোত্তমের জন্ম এক ভজনাসন প্রস্তুত হয়। নরোত্তম এই আসনে বিসয়া প্রতিদিন ভজন সাধন করিতেন। ই হার স্বদেশগমনের কিছুদিন পর রাজা সম্ভোষ দত্ত শ্রীগোরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে ৬টা বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে সপ্রদিবসব্যাপী এক স্বরহৎ মহোৎসব হয়। এই মহোৎসব থেতরীর মহোৎসব নামে খ্যাত। এই উৎসব্বে দেরড় হইতে বুলাবন দাস, বুধরী হইতে রামচন্দ্র কবিরাজ, বাজি প্রাম হইতে শ্রীনবাসাচার্য্য ও গোরুল দাস, শ্রীগণ্ড হইতে জানদাস ও নরহরি দাস এবং একচক্রা হইতে পরমেশ্বরী দাস প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যোগদান করিরাছিলেন। জ্যাপিও প্রতিবর্বে কার্ত্তিক মাসের শুক্রা চতুর্দশীতে এই মেলার উৎসব এবং বহুতর জক্তবুন্দের সমাগম হইরা থাকে।

নরোত্তমদাস প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা, সিন্ধভক্তিচন্দ্রিকা, রসভক্তি-চন্দ্রিকা, সম্ভাবচন্দ্রিকা, স্মরণমঞ্চল, কুঞ্জবর্ণন, রাগমালা, সাধ্যনভক্তিচন্ত্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, চমৎকার-চন্দ্রিকা, স্থ্যমিনি, চন্দ্রমিনি, প্রেমভক্তিচিস্তামিনি, গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাপটল ও প্রার্থনা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণরন করিয়া বঙ্গসাহিত্যে অত্যুজ্জল কীর্ত্তিস্ত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। নরোত্তম দাস এক অসাধারণ ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর ঈদৃশ প্রভাবশালী আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। এই জন্ম কেহ কেহ ইহাকে মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার বলিয়া থাকেন। [নরোত্তম ঠাকুর শব্দ দেখ]

পুরুষোত্তম দাস—একজন পদকর্তা। নিবাস কুমারছেউ, হালিসহর; জাতিতে বৈছা। পিতার নাম সদাশিব কবিরাজ। পুরুষোত্তম দাসের উল্লেখ পুরুষোত্তম দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যে পদকর্তা ছিলেন এরপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"শ্রীসদাশিব কবিরাজ বড় মহাশয়। শ্রীপুরুষোত্তম দাস তাহার তনয়॥ আজন্ম নিমগ্ন নিত্যানন্দের চরণে। নিরস্তর বাল্য লীলা করে কুঞ্চ সনে॥"

ইনি নিজ্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য। চৈতক্সভাগবতেও ইহার এইরূপ পরিচয় আছে ;—

> "সদাশিব কবিরাজ মহাভাগ্যবান্। স্তার পুত্র পুরুষোত্তম দাস নাম ॥

বাহ্য নাহি পুরুবোত্তম দাসের শরীরে। নিত্যানন্দ চক্র জার হৃদয়ে বিহারে।"

প্রেমদাস কবি ও পদকর্তা। নবদীপের অন্তর্গত গোকুলনগর বা কুলিয়া গ্রামে বাস। কাশুপগোত্রীয় গঙ্গাদাস
মিশ্র ইহাঁর পিতা। ইহার আদিনাম পুরুষোত্তম মিশ্র। ইহার
বুজ প্রপিতামহ মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের সমসামরিক ছিলেন;
স্থতরাং যোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগ ইহার জন্মকাল অনুমান
করা যাইতে পারে। ইনি যোড়শ বর্ষে বৈরাগ্য অবলম্বন
করিয়া গুরুদন্ত প্রেমদাস নামে অভিহিত
হুন। ১৬৩৪ শকে প্রেমদাস কবিকর্ণপুরের
চৈতন্তাচন্দ্রোদর নাটকের পদ্যান্ত্রাদ প্রকাশ করেন। ইহাই
প্রেমদাসের প্রথম রচনা। পরে ১৬৩৮ শকে ইনি বংশীশিক্ষা
প্রণরন করেন।

প্রেমদাস স্বপ্নে গৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া স্থমধুর গৌরলীলাবিষয়ক পদাবলী প্রণয়ন করেন। এই পদাবলীন্ডে
কবির সমধিক কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমদাস কেবল বিহান্
ছিলেন না, উচ্চদরের কবিও ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুর উদরবিষয়ক পদটি পরম্পরিত রূপকের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ, এবং
শ্রীগৌরাজ্বের রূপবর্ণনার পদটী প্রাচীন কবিকুলের রূপবর্ণনার
আদর্শ বলিশেও অত্যক্তি হয় না। প্রেমদাসের অনেক পদ
নরোত্তম দাসের প্রার্থনার গ্রায় স্থমধুর বলিয়া বোধ হয়।
প্রেমদাস বৈষ্ণবশাস্ত্রে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বংশীশিক্ষায় এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন;—

"গোরা জবে প্রকট আছিল।। বৃদ্ধ প্রপিতামহ, শ্রীগোকুল নগরে সেহ, গুহাশ্রমে বর্ত্তমান হইলা। কশ্রপ মুনির বংশ, বিপ্রকৃল অবভংস, লগরাথ মিশ্র তার নাম। নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তার পুত্র কুলচন্দ্র, তার পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান । তিনি পূর্বেক কৃষ্ণ পাইলা, ভার ছর পুত্র ছিলা, তিন ভ্ৰাতা থাকি অবশিষ্ট। জ্যেষ্ঠ ত্রীগোবিন্দ রাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকুফ পাদপদ্ম-নিষ্ঠ ॥ কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। मिकाखवाशीभ वनि, नाम पिना विपावित्री, কুঞ্চদাস্তে মোর অভিলাষ।"

[প্রেমদাস শব্দ দেখ।]

यः नीतमन मात्र-- একজন বৈষ্ণবপদ কর্তা। ১৫১৬ শকে চৈত্র

পূাণমার দিন কুলিয়া গ্রামে বংশীবদনের জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীহৃকড়ি চট্টোপাধ্যার। তাঁহার জন্মকালে মহাপ্রভু, অবৈতাচার্য্যের বংশীবদন দাস। সহিত তাঁহার গৃহে উপস্থিত ছিলেন। প্রেম-দাস বিরচিত পদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাপ্রভুর সম্বোধন বা আকর্ষণে শ্রীকৃঞ্জের মোহনবংশী বংশীদাসরূপে আবিভূতি হন।

বংশীবদন পরমভক্ত ছিলেন। কুলিয়াপাহার গ্রামে বংশী-বদনের পূর্বপুরুষগণের স্থাপিত এক গোপীনাথ বিগ্রহ ছিল। তিনি নিজেও তথার প্রাণবল্লভ নামে আর এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। উত্তরকালে বংশীবদন বিব গ্রামে যাইয়া বাস করিয়া-ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অভাপি ঐ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন। বংশীবিলাসগ্রন্থে বংশীবদনের পাঁচটা নামের পরিচয় পাওয়া বাম যথা—

> "শ্রীবংশীৰদন ৰংগী আর বংশীদাস। শ্রীবদন বদনানন্দ পঞ্চম প্রকাশ। প্রভুর পঞ্চী নাম গায় কবিগণ। মুখ্য নাম হল কিন্তু শ্রীবংশীবদন।"

মহাপ্রভ্র সন্ন্যাসগ্রহণের পর বংশীবদন মহাপ্রভ্র প্রহে বাইয়া শ্রীমতী বিফুপ্রিয়ার অভিভাবকরপে নবদ্বীপে বাস করেন। তথার শ্রীমতীর অন্নমতি লইয়া মহাপ্রভ্র এক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার অর্চনা করেন। এই মূর্ত্তি অ্বভাপি যাদবমিশ্রের বংশধরগণ কর্ত্বক অর্চিত হইতেছে।

বংশীবদনের রচিত পদাবলী যার পর নাই মধুর, স্থন্দর ও প্রাণাঢ় ভক্তিরসপূর্ণ। এই সকল পদ বঙ্গ-সাহিত্যে অত্যুজ্জল রক্ষররপ। বংশীবদনের আবির্ভাবে জগৎ এক জন প্রকৃত কবি লাভ করিয়াছিল, এরূপ নহে, বংশীবদন না জন্মিলে গৌরাঙ্গ-লীলার একটা অংশ অপূর্ণ থাকিত। মহাপ্রভু বংশীবদনকে রসরাজ উপাসনা বিষয়ে যে সকল নিগূঢ়তব্ব উপদেশ দিয়াছিলেন, বহু পাপী তাপী সেই সকল অবগত হইয়া কুল্ডক্কতার্থ হইয়াছিল। বংশীবদন শব্দ দেখ।

খলরাম দাস—কএকজন কবি ও পদকর্তা। বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিলে ১৮ জন বলরাম দাসের নাম পাওয়া যার। বলরাম দাস। তাহার মধ্যে তুইজন পদকর্তা ছিলেন।

১ম বলরাম দাস—প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের পূর্বনাম বলরাম দাস, নিবাস প্রীপণ্ড গ্রাম, ইনি জাতিতে বৈছা, পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সোদামিনী। ১৪৫৯ (?) শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাহ্লবাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। থেতুরীর মহোৎসবে যথন জাহ্লবাদেবী গমন করেন, তথন নিত্যানন্দের অস্তান্ত ভক্তগণের সহিত ব্লরাম দাস গমন করিয়াছিলেন। তথন তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত। ভক্তি-রত্নাকরে তিনি বিজ্ঞবর বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন,—

> "মুরারি চৈততা জ্ঞানদাস মহীধর। পরমেশ্বর দাস বলরাম বিজ্ঞবর॥"

বলরাম দাদের পিতা আত্মারাম দাসও কবি ও পদকর্তা ছিলেন। [বলরাম দাস দেখ।]

২য় বলরাম দাস ঠাকুর—আদি নিবাস পূর্ববঙ্গে। তিনি
পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, পিতার নাম শ্রীসত্যভাস্থ উপাধ্যার।

ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ
করিয়া নদিয়া জেলার ক্রফনগরের অন্তর্গত
দোগাছিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি প্রসিদ্ধ
পদকর্ত্তা ও বিখ্যাত কবি ছিলেন। বলরাম দাস ঠাকুর
গোপাল মূর্ত্তির সেবা করিতেন, অভ্যাপি দোগাছিয়া গ্রামে তাঁহার
স্থাপিত মন্দির ও গোপালমূর্ত্তি বিভ্রমান আছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু
শিষ্যপরিবৃত হইয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে দোগাছিয়া গ্রামে
গমন করেন, তথার শিষ্যের প্রগাঢ়ভক্তি ও গোপাল পূজার স্থন্দর
পদ্ধতি দেখিয়া তাঁহাকে নিজের পাগড়ী প্রদান করেন। ঐ
পাগড়ী অভ্যাপি বলরাম ঠাকুরের বংশধরগণ পরম্বত্তে রক্ষা
করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা অভ্যাপি ঐ গ্রামে বিভ্রমান
আছেন।

বলরাম দাস গুরুর আদেশে জগরাথ হইতে গোপালমূর্ত্তি আনিরা প্রতিষ্ঠা করেন। অগ্রহায়ণ মাসের রুঞ্চাচতুর্দ্দশীয় দিন বলরাম ঠাকুরের তিরোভাব হয়। প্রতিবংসর এই তিরোভাব উপলক্ষে ঐ গ্রামে উক্ত দিনে একটা মেলা হয়। এই মেলায় বহুতর ভক্ত ও বৈঞ্চব আগমন করিয়া নিত্যানন্দপ্রদত্ত পাগড়ী দেখিয়া রুতার্থ হইয়া থাকেন। বলরাম ঠাকুর শেষজীবন গোপালের সেবা করিতে করিতে স্বগ্রামে জীবনাতিযাহিত করেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য, স্কৃতরাং তৎসাময়িক।

বল্লভদাস — ছুই জন। ১ম বল্লভদাস বা বল্লভীকান্ত দাস।
ইনি জাতিতে বৈছ ও কবিরাজ উপাধিধারী। কুলীন গ্রামনিবাসী শিবানন্দ সেনের জ্ঞাতি এবং
বল্লভ দাস।
গ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্ত্যচরিতামৃতে লিখিত আছে বে,—

"ব্রভদেন আর সেন শ্রীকাস্ত। শিবানন্দ প্রভুর ভক্ত একাস্ত।"

ংয় বল্লভদাস —বংশীবদন দাসের বংশরর। বংশীবদনপুত্র তৈতগুদাসের ছই পুত্র —রামচক্র ও শচীনন্দন, শচীনন্দনের তিন পুত্র শ্রীরাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও শ্রীকেশব। বংশী**শিক্ষায় লি**থিত আছে যে,—

> ''প্রারাজবল্পত প্রীবন্ধও প্রীকেশব। তিদ প্রভূ যেন দাক্ষাৎ ব্রহ্মাযিফুডব ॥"

বল্লভ দাস স্বীয় বংশীলীলা গ্রন্থে প্রপিতামহের চরিত্র বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বল্লভ দাস নরোত্তম ঠাকুরের সমসাময়িক এবং তাঁহার ভক্ত ছিলেন। বল্লভ স্বীয় রচিত পদে লিখিয়াছেন,—

> "নরোত্তম দাস, চরণে বহু আশা, প্রাব্দ্ধভ মনভার।"

অন্ত আরও একটী পদে তিনি তাঁহার রূপবর্ণন করিয়া। তেন। এই জন্ত কেহ কেহ বলেন যে, নরোত্তম দাসের শিষ্য রাধাবল্লভই বল্লভভণিতার এই পদসমূহ রচনা করিয়াছেন। ইনি রসকদম্ব নামে একখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

চৈতভাচরিতামূতে নিত্যানল-শাধাগণনার এক মনোহর
দাসের উল্লেখ দেখিতে পাওরা যার—

"শহর মুকুল জ্ঞানদাস মনোহর।" ( চৈতক্সচরিতামৃত )
ইনি নিজ্যানন্দ পরিবারভুক্ত ছিলেন। নরোত্তমবিলাসে দেখিতে
পাওয়া যায় যে, ইনি থেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন।
মনোহর দাস। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মনোহর জ্ঞান
'দাসেরই নামাস্তর। আবার কেহ কেহ মনোহর দাস ও বাবা
আউল মনোহর দাস এই তুই জনকে অভিন্ন ব্যক্তি বিশিষ্ণ
নির্দেশ করিয়া থাকেন।

(২) বাউল মনোহর দাস—ইনিও নিত্যানন্দ পরিবার ভুক্ত। ইঁহার নামান্তর চৈত্ত দাস।

> "আদি নাম মনোহর চৈতক্ত নাম শেষ। আউলিয়া হইলা বুলে বদেশ ও বিশেষ।"

ইনি নানাস্থান পর্যাটন করিতেন, এইজস্ত ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। কেবল বিষ্ণুপর রাজবাটীর নিকট ইঁহার বাসগৃহ ছিল। ইনি জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।

> "বিষ্ণুপুরে মোর ঘর হয় বার ক্রোণ। রাজার দেশে ঘাস করি হইয়া সন্তোষ ॥"

মনোহর বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের ভক্তিগ্রন্থভাণ্ডারের ভাণ্ডারী ছিলেন। ইনি কি জাতি এবং কোন
সমরে ইহার জন্ম, তাহা নিশ্চয় রূপে জানা যায় না। তবে
১৫০০ শকাব্দের পূর্বেবে বৈষ্ণব ধর্মগ্রহণ করিয়া ইনি নানাআউল মনোহর দাস তীর্থ-পর্যাটন করিয়াছিলেন, এরূপ বলা যায়।
বীর হাম্বীরের মৃত্যুর পর, ইনি পুনরায় দেশ ভ্রমণে নির্গত হন,
পরিশেষে স্থালী বদনগঞ্জে আসিয়া পর্যাচীর নির্মাণ করিয়া

তথার অবস্থিতি করেন। ঐ সময়ে এই স্থলের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আনেকেই ইঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৬৫৯ (?) শকের ২৯ শে পৌষ মাসে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া ইনি বৃন্দাবনধামে গমন করেন। পথিমধ্যে জয়পুরে ইঁহার মৃত্যু হয়। তথার আদ্যাপি ইহার সমাধিমন্দির আছে। বাঁকুড়াজেলায় সোনামুখী গ্রামে ইঁহার একটী পাট আছে, এই জয়ু কেহ কেহ অমুমান করেন বে, এই স্থানেও ইহার সাময়িক বাসস্থান ছিল। এই স্থানে রামনবমী তিথিতে প্রতি বৎসর একটী নেলা হয়। কেহ কেহ বলেন য়ে, মনোহর দাস তণিতাযুক্ত য়ে সকল পদ আছে এই সকল পদ ইঁহার রচিত।

বৈষ্ণব সাহিত্যে ছয় জন মাধব দাসের পরিচয় পাওয়া যায়।
এই ছয় জনের মধ্যে হইজন মাত্র পদ রচনা করিয়াছিলেন।

১ম মাধব ঘোষ বা মাধবানন্দ ঘোষ। ইনি বাস্থদেব ও

মাধবদাদ। পূর্ব্ববর্ণিত গোবিন্দ মোধের সহোদর। তিন

মোডাই কবি ও গারক ছিলেন। কিন্তু মাধব ঘোষই বিশেষ
প্রাসিদ্ধ। চৈত্তগুভাগবতে লিখিত আছে যে—

"মুকৃতী মাধব ঘোষ কীর্ত্তনে তৎপর।

হেন কীর্ত্তনিয়া নাহি পৃথিবী ভিতর।

জাহারে কহেন বৃন্দাবনের গায়ন।

নিত্যানন্দ স্বরূপের মহা প্রিয়তম।"

বৈষ্ণবাচার দর্পণ মতে—ইনি মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর দাঁই-হাটে যাইয়া বাস করেন। কিন্তু এই গ্রামে এখন তাহার কোন নিদর্শন নাই। উহা এখন মুকুন্দ দত্তের পাট বলিয়া থ্যাত।

মাধৰ ঘোষ দেখ। ]

২য় মাধবদাস—ইনি পদের ভণিতায় ছিল্ল মাধব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। নবদীপে গুর্নাদাস মিশ্র নামে এক বৈদিক ব্রাহ্মণ
বাস করিতেন, তাঁহার ঔরসে ও তদীয় পত্নী বিজয়া দেবীর
২য় মাধব দাস। পর্ভে সনাতন ও কালিদাস মিশ্র নামে গুই
পুত্র জন্মে। সনাতনের এক পুত্র ও এক কন্তা, পুত্রের নাম
বাদৰ মিশ্র এবং কন্তার নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। এই বিষ্ণুপ্রিয়াই
মহাপ্রভুর দিতীয়া ভার্যা। কালিদাসের মাধব নামে এক পুত্র
হয়। এই পুত্রজন্মের অব্যবহিত পরেই কালিদাস মৃত্যুমুধে
পতিত হন। পরে মাধব জন্মকাল মধ্যে নানাবিভায় পারদর্শী
হইয়া আচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। মাধব শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কল্প সরল পল্লে অনুবাদ করেন। নাম
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"হুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর। বৈদিক ত্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর। XVIII ভাহার পদ্দীর নাম শ্রীবিজয়া নাম।
শ্রুসবিলা ছুই পুত্র অতি গুণধাম।
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্বপ্তণের আবাস।
সনাতন পদ্দীর নাম হয় মহামায়া!
শ্রুম কন্তা প্রস্বিলা নাম বিঞ্প্রিয়া।
শ্রুম একপুত্র হৈল অতি গুণধাম।
শ্রীবাদৰ মিশ্র নাম তার হয় আথান।
কালিদাস মিশ্রপদ্দী বিষুম্বী নাম।
শ্রুমবিলা পুত্র রদ্ধ সর্বপ্তণধাম।
বিধুম্বী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
শ্রুম বরসের কালে হইলেন রাঁড়ি॥
পর্তাপ্রমে মাধবের হৈল ম্প্রোপ্রীত।
নানাবিধ শাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত।

আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত ॥"
"শ্রীমন্তাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ।
গ্মীত ঘর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃক্ষমক্ষল।
শ্রীকৃক্ষটেতক্স পদে সমর্পণ কৈল॥"

মাধবী দাস—ইনি স্ত্রী কবি ও পদক্রী। ইহার দিবাস
নীলাচলে ছিল। মহাপ্রভু যথন নীলাচলে বাস করেন, তথন
জগরাথ দেবের শ্রীশিথী মহান্ত্রী নামে এক কারস্থ লিপিকর ছিল,
মাধবী দাস। মাধবী দাসী ইঁহার সহোদরা। মাধবীর চরিত্র
অতিশর উরত ছিল বলিয়া কফদাস কবিরাজ ইহাকে 'দেবী'
বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মাধবী পুরুষের ভায় পণ্ডিত ও
অতি তপস্থিনী ছিলেন। মাধবী মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে বঙ্গ ও
উড়িয়া ভাষায় বহুতর পদ রচনা করিয়াছেন। পদসমুদ্রে
মাধবী-ক্লেত অনেক উড়িয়া পদ আছে, উড়িয়া ভাষার পদগুলি
অতি জটিল এবং বাঙ্গালাপদ অপেকা কর্কশ। উৎকলবাসীর নিকট
এই সকল পদ বিশেষ আদ্রণীয়। পদকল্লতকর তৃতীয় শাখায়
মাধবী শাসের রচিত ব্রহ্মলীলা বিষয়ে স্কুলর হুইটী পদ আছে।

মহাপ্রভুর সন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুথ দর্শন করিতেন না, এইজন্ত মাধবী তাঁহার নিকট যাইতে গারিত না, অন্তরালে অলক্ষিত ভাবে থাকিয়া প্রভুর লীলা দর্শন এবং তাহাই পদে বর্ণন করিত। মাধবী কর্মদোষে নারীজন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রাণ ভরিয়া প্রভুকে না দেখিতে পাইয়া একটী পদে খেদ করিয়া বলিয়াছেন ষে,

> "জে দেধরে গোরা মুথ সেই প্রেমে ভাসে। মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্মদোৰে।" [ মাধবী দাস দেখ। ]

ইহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে যাওয়াতে মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জন করিয়াছিলেন, যথা চৈতন্মচরিতামূতে—

> "প্রভু কহে সন্ন্যাসী করে প্রকৃতি সন্তাধণ। দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।"

মুরারি গুপ্ত—ইঁহার জন্ম প্রীহট, পরে ইনি নবনীপের মহাপ্রভুর বাটীর নিকট আসিরা বাস করেন। ইনি মহাপ্রভুর
মুরারিগুপ্ত।
বাল্য স্থহাদ এবং উভরেই গঙ্গাদাসের টোলে
পড়িতেন। মুরারি একজন পণ্ডিত ছিলেন।
ইনি সর্বাদা মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া যে সকল লীলা স্বচক্ষে
দেখিয়াছিলেন, তদবলম্বনে ১৪৩৫ শকে চৈতগ্রচরিভ রচনা
করেন। এই গ্রন্থ মুরারিগুপ্তের করচা নামে প্রসিদ্ধ।
ইহা ভিন্ন গৌর ও ক্রন্ধলীলাবিষয়ক অনেক পদ ইনি রচনা
করিয়া গিয়াছেন। মুরারিগুপ্ত দেখ]

মোহনদাস — একজন পদকর্ত্তা, ইনি জাতিতে বৈশু, শ্রীনি-মোহনদাস বাসের শিষ্য ও গোবিন্দ কবিরাজের বন্ধ। কোন পদের ভণিতায় ইনি স্থনামের সহিত গোবিন্দেরও নামোল্লেথ করিয়াছেন।

"মোহন গোবিন্দ দাস পহু" [মোহনদাস দেথ ]

যতুনন্দন দাস—বৈঞ্চব সাহিত্যে পাঁচজন যতুনন্দন দাসের
বিবরণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ছই জন পদকর্তা বলিয়া
জানা গিয়াছে।

১ম যত্নন্দন দাসের নিবাস কটক নগর। যত্নন্দন চক্রবর্তী
নামে থাত। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদ এবং গদাধর দাস
যত্নন্দন দাস

কাকুরের শিষ্য। নিত্যানন্দভক্ত গৌরদাস এই যত্নন্দনের বন্ধু ছিলেন। যত্ননন্দনের প্রকটী পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

শক্তে যত্নন্দন দাস।
গৌরদাস তঁহি ক্রু আশোয়াস।"

হয় যহনদন দাসের নিবাস মানিইটো প্রাম। মুর্শিদাবাদ জেলার ১২ বা ১৩ কোশ দক্ষিণে কণ্টকনগরের উত্তরাংশে ভাগীরথীর পশ্চিমতটে মালীহাটী প্রাম অবস্থিত। ১৪৫৯ শকে (?) এই প্রামে যহনদনের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন, যহনদন শ্রীনিবাসাচার্য্যের পোত্র এবং স্থবলচক্র ঠাকুরের মন্ত্র-শিষ্য। ১৫২৯ শকে ৭০ বৎসর বয়সে যহনদন স্বীয় ঐতিহাসিক কাব্য কর্ণানন্দ প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন যহনদন বিদগ্ধমাধব রোপ্রসোম্বামিকত বিদগ্ধমাধব নাটকের প্রায়্রবাদ), গোবিন্দন্দীলামৃত এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যহনদন এই সকল কাব্য প্রণয়ন করিলেও তিনি পদাবলীর জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁহার পদ অতি স্থলালত। [ যহনদন দাস দেখ ]

যতুনাথ দাস — পূর্ব্ধনিবাস শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত বুক্ষাগ্রাম।
ইঁহার পিতার নাম রত্নগর্জ আচার্যা। পরে ইনি কুলীন গ্রামে বাস
করেন। যতুনন্দন গৌরাঙ্গদেবের সমসাময়িক,
স্থতরাং ইঁহার পদরচনার কাল থঃ পঞ্চদশশতাক
বলা যাইতে পারে। ইনি নিত্যানক প্রভুর বিশেষ কুপাপাত্র
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, নিত্যানক প্রভু ইঁহাকে
কবিচন্দ্র উপাধি দেন। ইঁহার স্কমধুর পদাবলী পাঠ করিলে
কবিচন্দ্র নাম সার্থক বলিয়া বোধ হয়। [ যতুনাথ দাস দেখ ]

রঘুনাথ দাস—ইনি সংস্কৃতস্তবাবলী প্রভৃতি ও বাঙ্গালা পদা-বলীরচয়িতা। ইনি প্রদিদ্ধ ষ্ট্-গোস্বামী পাদের অন্ততম। সপ্ত-গ্রামবাসী হির্ণা দাস ও গোবর্ত্বন দাস নামে গুইজন কায়ন্ত ছিলেন। ইহাদের আরু বাৎসরিক ২০ লক্ষ টাকা রঘুনাথ দাস। ছिল, এই টাকা হইতে ১২ লক্ষ টাকা মুদল-মান সরকারে কর-স্বরূপ বৎসর বৎসর দিতে হইত, স্কুতরাং ই হাদের উপসত্ব বাৎসরিক আট লক্ষ টাকা ছিল। রঘনাথ দাস এই গোবর্দনের পুত্র। ১৪২৮ শকে ইঁহার জন্ম এবং ১৫০৫ শকে ইঁহার মৃত্যু হয়। রঘুনাথ দাস বাল্যকাল হইতেই সংসার বিরাগী ছিলেন। ইহার বৈরাগ্য দেখিয়া অভিভাবকগণ এক প্রমাস্থলরী ক্রার সহিত ইঁহার বিবাহ দেন. কিন্তু প্রভূত ঐর্ধ্য ও প্রমাস্ত্রন্দরী ভাগ্যা ই হাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। মহাপ্রভু নীলাচলে গমন করিলে ইনি উন্মত্তের স্থায় তথায় গমন করেন। রঘুনাথের বৈরাগ্য ও ক্ষপ্রেম অতুলনীয়। রঘুনাথ স্বরূপ-গোস্বামীর সহিত সমস্ত দিন মহাপ্রভুর সেবা করিয়া অপরাক্তে সিংহদ্বারে যাইয়া অঞ্জলি পাতিয়া থাকিতেন। যাত্রিকপ্রদত্ত মহাপ্রসাদে অঞ্জলিপূর্ণ হইলে তাহা আহার করিয়া কোনক্রমে জীবন ধারণ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া ভূপতিত দূষিত মহা-প্রসাদ সংগ্রহ করিয়া তাহা ধুইয়া তাহাই আহার করিতেন। এইরূপে ১৬ বৎসর নীলাচলে অবস্থিতি করিয়া স্বরূপ গোস্বামী ও মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর ভগ্নছদয়ে শ্রীরন্দাবনে গমন করেন ៖ তথায় রূপ সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের আদেশ-ক্রমে শ্রীরাধাকুও তীরে বাস করিয়াছিলেন। ই হারই আশ্রমে প্রীক্ষদাস কবিরাজের বাস ছিল। দাস গোসামী শেষকালে অন্নজন ছাডিয়া প্রতিদিন তিন পালা মাঠা মাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। প্রতিদিন সহস্র দণ্ডবৎ, দিবারাত্র মানসে যুগলমূর্ত্তির ভজন, একপ্রহের কাল মহাপ্রভুর চরিত্রা-লোচনা, ত্রিসন্ধ্যা রাধাকুণ্ডে মান, সাড়ে সাত প্রহর ভক্তির সাধন, কোন কোন দিন কেবল হুই বা তিন দণ্ড নিদ্রা এই সকল ই হার নিত্যকর্ম ছিল। ইনি গৃহাশ্রমে ১৯ বৎসর নীলাচলে ১৬ বংসর ও অবশিষ্ট ১১ বংসর বৃন্দাবনে বাস করেন।
দাস গোস্বামী সংস্কৃতে স্তবাবলী, দান চরিত ও মুক্তাচরিত গ্রন্থ
এবং মনোশিক্ষা, ব্রজ্বসপুর ও বাঙ্গালা পদাবলী প্রণয়ন করিয়া
গিয়াছেন, তাঁহার পদও অতি স্থলনিত।

রামচন্দ্র কবিরাজ—প্রাসিদ্ধ পদকর্তা। ইনি গোবিন্দ কবিরাজের জ্যেষ্ঠ প্রতা। ইংবার পত্নীর নাম রত্নমালা। ইনি রূপে
কন্দর্প ও বিভার বৃহস্পতিতুল্য ছিলেন। এই সময়ে ইংবার

কুল্য সংস্কৃত ভাষার স্পুণ্ডিত অল ছিল।
গ্রামচন্দ্র কবিরাজ।
গ্রীনিবাসাচার্য্য ইহার রূপ ও বিভার মোহিত
হইরা ইংকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। ইনি স্মরণদর্পণ নামে
একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বুন্দাবনধামে রামচল্রের দেহত্যাগ হর। কর্ণানন্দ্র গ্রেষ্থে লিখিত আছে রে—

"বামচন্দ্র কবিরাজ পরম পণ্ডিত। বাচস্পতি সম কিংবা সরস্বতী থ্যাত। সবৈদ্যকুলোন্তব যশমী প্রধান। মহা চিকিৎসক ইংহা দিগ্বিজ্যী নাম।"

ইঁহার পদ স্থললিত ও মধুর।

রার রামানন্দ — ভবানন্দ রায়ের পুত্র। ভবানন্দ উৎকলাধিপতি গজপতি প্রতাপকদ্রের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। ভবানন্দের পাঁচ পুত্র। রামানন্দ রায়, গোপীনাথ
রায় রামানন্দ।
পট্টনায়ক। এই পাঁচ ল্রাতাই রাজসরকারে প্রধান প্রধান
কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামানন্দ বিভানগরের শাসনকর্তা
ছিলেন। স্পতরাং লোকে তাঁহাকে রাজা বলিত। ভবানন্দ
রায় নীলাচলবাসী ছিলেন, স্পতরাং তাঁহার পুত্রগণ এই স্থানে
বাস করিতেন। রামানন্দের প্রপোত্র মনোহর দিনমণি-চল্রোদয়
নামক গ্রন্থে আপনাদিগের নীলাচল বাসের উল্লেখ এবং বিভানগরে যে এক তাঁহাদের আবাস বাটী ছিল, তাহারও কর্না
করিয়াছেন।

রামানল প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভাবুক ও উচ্চদরের কবি ছিলেন।

ৈচত হাচরিতামূতে নির্যাসত ব্বটিত 'সাধ্যের নির্ণর' সম্বন্ধে
মহাপ্রভুর সহিত রামানলের যে প্রশ্নোত্তর আছে, তন্মধ্যে
মহাপ্রভুর যে শেষ প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর না দিয়া রামানলস্বর্গিত একটা পদ গান করেন। মহাপ্রভু সে পদের নিগৃঢ়ভাব অবগত হইয়া স্বহস্তে তাঁহার মুখ চাপিরা ধরেন। মহাপ্রভু
যখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন, তখন গোদাবরীতীরস্থ বনপ্রদেশে রামানলের সহিত প্রথম মিলন হয়। পরে মহাপ্রভু
যখন নীলাচলে গমন করেন, তাহার অব্যবহিত পরে রামানল
স্বতুল বিষয় বিভব ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে আসিয়া

বাস করেন। রামানন্দ রাঘবেক্সপুরীর শিষ্য এবং মাধবেক্সপুরীর প্রশিষ্য। রামানন্দ জগন্নাথ-বল্লভ নাটক রচনা করেন। তিনি মহাপ্রভুর সমসামন্ত্রিক; তাঁহার পদগুলিও অতি স্বমধুর।

রাধামোহন আচার্য্যঠাকুর নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌল, কাহার মতে পৌল, কেহ বলেন, বৃদ্ধ প্রপৌত্র। শেষ মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, কারণ ১৪৬৫ কি ১৪৬৬ শকে শ্রীনিবাসা-রাধামোহন দাস চার্য্যের জন্ম। ১৬২০ কি ১৬২১ শকে রাধা-মোহনের জন্ম; ১৫৫ বৎসর ব্যবধান, ইহাতে বৃদ্ধপ্রপৌত্র অমুমান করাই সঙ্গত। বাসস্থান চাকড়ীগ্রাম। বৈষ্ণব গ্রন্থে শ্রীনবাসাচার্য্যের দ্বিতীয় প্রকাশ বলিয়া ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাধামোহন গ্রামানন্দপুরীর শিষা। ইনি সঙ্গীত-বিভাবিশারদ, শাস্ত্রজ ও উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। পদামৃতসমুদ্র নামক পদগ্রস্থ ইহার দ্বারা সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়, এবং তদন্তর্গত পদাবলীর মহাভাবান্মসারিণী নামক সংস্কৃত টিপ্রনী প্রণয়ন করেন। রাধামোহন সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয়বিধ পদ রচনা করিতেন, সংস্কৃত পদগুলি প্রায় জয়দেবের অনুকরণে লিখিত। বাঙ্গালা পদ । স্থাট্যার রাজা রবীক্রনোহন ও রাজা নলকুমার ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

১২২৫ সালে অর্থাৎ অন্থমান ১৬৫০ শকে গৌড়দেশে স্বকীরা ও পরকীরা বাদ লইরা রাধামোহন ঠাকুরের সহিত এক বোরতর বিচার হয়। এই বিচারস্থলে অনেক পণ্ডিত ছিলেন। বিচারে রাধামোহনই জয়লাভ করিয়া এক জয়পত্র প্রাপ্ত হন। ঐ জয়পত্র ১২২৫ সালে ১৭ই তারিথে মুর্শিদ্ কুলীখাঁর দরবারে লিখিত হয়। ১৭৭৫ খুষ্টাবেদ বা ১৬৯৭ শকে রাধামোহন পর-লোক গমন করেন।

গোবিন্দদাসের ন্যায় রাধামোহনও বিভাপতির কোন কোন পদ পূরণ করিয়া থাকিবেন। পদকল্পতক্ষর ৩য় শাখা ৬৭৪ সংখ্যক পদে দেখিতে পাই যে—

> "বর্ণিত রাস বিদ্যাপতি শ্র। রাধামোহন দাস রসপুর ॥"

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী বিখ্যাত পদকর্তা। নিবাস বাঘনা-রামচন্দ্র দাস গোস্বামী পাড়ায়। এই গ্রাম অম্বিকা কাল্নার হুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। তাঁহার পিতার নাম বংশীবদন। জন্ম ১৪৫৬(?) এবং মৃত্যু ১৫০৪ শকের মাঘ মাসের ক্ষঞা ভূতীরা।

মুরলীবিলাসাদি বৈষ্ণব গ্রান্থে দেখিতে পাওয়া যায়, বংশীবদনের শেষ পীড়ার সময় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র চৈতগুলাসের পদ্ধী অতি যত্ন সহকারে তাঁহার ভ্রশ্রমা করেন। ইহাতে তিনি সম্ভন্ত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, জন্মান্তরে তিনি তাঁহার পুত্ররূপে

জন্মগ্রহণ করিবেন। পরে এই বংশীবদনই রামচক্ররপে জন্ম-গ্রহণ করেন। চৈতভাদাসের হুই পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। কেহ কেহ বলেন যে, নিজানন্দপত্নী জাহুবা ঠাকুরাণী তাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, এবং পরে তাঁহাকে মন্ত্র দেন। রামচন্দ্র নানা তীর্থ পরিক্রমণের পর নীলাচলে যাইয়া কতিপয় বর্ষ অব-ম্বিতি করেন। তথা হইতে আবার নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রীবৃন্দাবন ধামে যাইরা বাস্করেন। বুন্দাবনে কতিপয় বৎসর অভিষাহিত করিয়া রাম ও রুষ্ণ এই যুগল মূর্ত্তি লইয়া গৌড়ে প্রজাগমন করেন। এই সময় হইতে তাঁহার মাম চারিদিকে প্রচারিত হয়। রামচন্দ্র মানাপ্রকার দৈবশক্তি-সম্পন্ন, পঞ্চিত এবং প্রগাঢ় ভক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভাব দেখিয়া অনেক লোক ভাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করেন। অম্বিকানগরের ছুই ক্রোশ পশ্চিমে এক প্রকাও বনভূমি ছিল। এই দ্বর্গম বনে এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বাস করিত। রামচন্দ্র দৈবপ্রভাবে এই বাাদ্রকে নিহত করেন। সেই অবধি ঐ স্থান বাঘনা-পাড়া নামে প্রসিদ্ধ হয়। এই স্থানে রামচন্দ্র তাঁহার আনীত ঐ যুগলমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবা ও ভজন সাধন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আগত এক শিষ্য রামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত যুগলমূর্ত্তির ইপ্টকময় মন্দির নির্মাণ এবং আর এক শিষ্য মন্দিরের পশ্চাডাগে এক বৃহৎ তড়াগ খনন করাইয়া দেন। এই দীঘীর নাম যমুনা। রামচন্দ্র অক্তদার ছিলেন। তিনি ভ্রাতা শচীনন্দনকে এই স্থানে আনয়ন করিয়া তাঁহার উপর বিগ্রহার্চনা ও অতিথিসেবার তার অর্পণান্তে গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করেন। পরে কড়চামঞ্জরী, সম্পৃটিকা ও পাষ্পুদলন নামে তিনখানি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। ই হার রচিত পদসমূহ স্থলনিত ও মধুর।

পদগ্রন্থসমূহে শেখর, রারশেখর, কবিশেখর, তৃঃথিশেখর ও
নুপশেখর এই সকল ভণিতাযুক্ত বহুতর পদ পাওয়া যায়।
হঁহারা যদি পাঁচ জনই এক অভিন্ন ব্যক্তি
রায় শেখর।
হয়েন, তাহা হইলে রায় ও নৃপ এই তৃই
উপাধি হইতে ইঁহাকে ধনী সন্তান বলিয়া স্থির করা যাইতে
পারে। কাহারও কাহারও মতে, ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর
ও অপর নাম চক্রশেখর। নিবাস বর্দমান জেলায় পড়ান
গ্রাম। ইনি নিত্যানন্দ-মংশ-সন্তুত এবং ইঁহার রচিত পদ
দেখিলে ইনি প্রিখণ্ডনিবাসী রঘুনন্দন গোস্বামীর শিয়্য ছিলেন
রলিয়া জানা যায়।

**"শ্রীরঘুনন্দন-**চরণ করি সার। কহে কবিশেখর গতি নাহি আর॥" রার শেখরের অনেক পদ গোবিন্দ দাসের পদের অমুরূপ; এইজন্ম অনেকে অমুমান করেন যে, ইনি গোবিন্দ দাসের পরবর্ত্তী ছিলেন।

নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের একজন মন্ত্রশিষ্য চক্র-শেখরের পরিচয় পাওয়া যায়।

> "জন্ন ভক্তিরত্বদাতা শ্রীচন্দ্রশেধর। প্রভূপাদপন্মে জেই মত মধুকর।"

ইনি কবি রায়শেখর হইতে স্বতন্ত্র বাক্তি।

লোচন দাসের নিবাস মঙ্গলকোটের নিকট কোগ্রাম। পিতার
নাম কমলাকর এবং মাতা সদানলী। জাতিতে বৈশু। লোচন
দাস বাল্যকাল হইতেই নরহরি ঠাকুরের শরণাপর হন। সরকার
লোচনদাস
ঠাকুর ইঁহাকে নানা বিষয় শিক্ষা দিতেন ও
ভাল বাদিতেন। পরে ইঁহার গুণে মোহিত
হইয়া ইঁহাকে মন্ত্র দেন। লোচন দাস ইপ্টদেবের আদেশে
চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ প্রণায়ন করেন। ইঁহার রচিত পদ স্থমধুর।
লোচন দাস স্থরচিত চৈতন্যমঙ্গলে আপনার এইরূপ পরিচয়
দিরাছেন—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগামে বাস।।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম।
জাহার উদয়ে জামি করি কুঞ্চ নাম।।
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
জাহার প্রসাদে গাই গোরাগুণগাঁথা।।
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
ধস্ত মাতামহী দে আনন্দদেবী নামে।
মাতামহের নাম দে পুরুষোত্তম গুপু।।
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
সংহাদর নাই কিংঘা মাতামহ পুত্র।।
মাতৃকুলের পিতৃকুলের কহিলাম কথা।
শ্রীনরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা।।"

[ लाहनमाम नक एव ]

বাস্থদেব ঘোষ একজন প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদকর্তা। ৰাস্থদেব একটা পদের তণিতার আপনাকে বাস্থদেবানন্দ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। উত্তরবাঢ়ীর কারস্থ কুলীনবংশে বাস্থদেব ঘোষের জন্ম। দিনাজপুরের বর্তমান রাজবংশ এই বাস্থঘোষের সন্তান বাস্থদেব ঘোষ বিশ্বা পরিচিত। ইঁহারা তিন সহোদর— বাস্থদেব, মাধব ও গোবিন্দ ঘোষ। ইঁহারা তিন জনই গোরাঙ্গ মহাপ্রভুর সম-সামন্ত্রিক, তিন জনই গোরাঙ্গভক্ত, ও গোরাঙ্গগঠিত তিন সংকীর্ত্তন দলের মূলগারক ছিলেন। ইহারা তিন জনই পদকর্ত্তা, স্কুক্ষ্ঠ এবং উত্তম গায়ক। চৈতন্তভাগবত ও চৈতন্তচিরতামূতের নানাস্থানে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিন লাতাই শ্রীগোরাঙ্গের গণ। গোবিন্দ ভিন্ন অপর ছই লাতা প্রভূ নিত্যা-নন্দের সঙ্গে গোড়মগুলে নাম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; এই জন্ম তাঁহারা নিত্যানন্দ-পরিবার মধ্যেও গণ্য।

বাস্থদেব গৌরাঙ্গলীলার প্রধান পদকর্তা। ইনি অনেক সময় মহাপ্রভুর নিকটে থাকিতেন বলিয়া তাঁহার রচিত পদের ঐতিহাসিকতাও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। বাস্তুর পদাবলী এমনই স্থানর ও মনোহর যে কবিরাজ্ঞ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"বাহ্নদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাঠ পাবাণ দ্রবে জাহার শ্রবণে।"

পদসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি নরহরি সরকার ঠাকুর ক্লত পদের অন্তুসরণে পদ রচনা করিতেন।

> শ্জীদরকার ঠাকুরের পদামৃত পানে। পদ্য প্রকাশিত বলি ইচ্ছা কৈল মনে। শ্রীদরকার ঠাকুরের অভুত মহিমা। ব্রজে মধুমতী জে গুণের নাহি দীমা।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর মাধব ঘোষ দাঁহিহাটে ও বাস্কুঘোষ তম্লুকে যাইয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বাস্কুদেব ঘোষের পদাবলী এত সহজ ও প্রাঞ্জল যে সামাগুরুপ জ্ঞান থাকিলেই তাহার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। আবার কোন কোন পদ এত গভীরার্থক যে, সাধক ও ভক্ত না হইলে তাহার মর্মোভেদ একরপ অসম্ভব হইয়া উঠে।

বৃন্দাবন দাস প্রাসের বৈঞ্চব কবি ও পদরচ্য়িতা। তিনি
ক্রিলাবন দাস
ও তত্ত্ববিকাশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।
রার রযুপতি ও বল্লভ বৃন্দাবন দাসের বন্ধ ছিলেন। বৃন্দাবন
স্বীয় একটী পদে বন্ধ্রয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"রায় রঘুপতি বলত সঙ্গতি বুন্দাবন দাস ভাসই।"

তাঁহার পদ স্থললিত ও মধুর। [পরে চরিতশাখার দেখ ]
বৈষ্ণব দাস—ইহার প্রকৃত নাম গোকুলানন্দ সেন, জাতিতে
বৈষ্ণ, নিবাস টেঁ রা বৈঅপুর। ইনি রাধামোহন ঠাকুরের
মন্ত্রশিষ্য। রাধামোহন ঠাকুরের সহিত স্বকীয়া
ও পরকীয়ার শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ১১১৫ সালে বা
১৬৪০ শকে কএকটী পণ্ডিতের এক বিচার হয়। ঐ বিচারসভার গোকুলানন্দ ও তাঁহার বল্প কৃষ্ণকান্ত মজুমদার (উদ্ধবদাস)
উপস্থিত ছিলেন। স্প্রকাং ইহা দারা বলা যাইতে পারে যে.

ইঁহারা উভয়েই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিথ্যাত পদকল্পতক্তর সঙ্গলয়িতা। বৈঞ্চবদাস পদকল্পতক্তর উপসংহারে বলিয়াছেন যে—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন।
কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন।
গ্রন্থ কৈল পদামৃতসমূদ্র আখ্যান।
ক্ষমিল আমার লোভ তাহা করি গান।
নানা পর্যাটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার জতেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন পদ জতেক পাইল।
এই গীতেকল্পতর নাম কৈল সায়।
পূর্বে রাগাদি ক্রমে চারি শাখা জার।"

পদকলতক কোন্ শকে সক্ষণিত হয়, তাহা নিশ্চয়ক্ষপে জানা যায় না। বৈঞ্চলাস সংগৃহীত ও নিজ রচিত পদ দায়া এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ইহার রচিত কোন কোন পদ এতই মধুর যে উহা পাঠ করিলে বোধ হয় যেন নরোভম দাসের রচনা পাঠ করিতেছি। ই হার বৈঞ্চব সাহিত্য ও ইতিহাসেও বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল, ইনি অতি উত্তম কীর্ত্তনিয়া ছিলেন এবং যে স্থানর গান করিতেন, তাহা অদ্যাপি 'টেঞার ঢপ' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার কোন কোন পদের ভণিতায়—'দীনহীন বৈঞ্বের দাস' এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ চৈতত্যদাসের তুই পুত্র শ্রীশচীনন্দন ও রামচক্র।
শচীনন্দন বাল্যকাল হইতেই অতিশয় ক্ষণ্ডক্তিপরায়ণ ছিলেন।
তাঁহার তিন পুত্র—রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও
শচীনন্দন দাস
কেশব। এই পুত্রগণও পরমভক্ত। ইনি
পদাবলী ভিন্ন শ্রীগৌরাঙ্গবিজয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বৈষ্ণব সাহিত্যে পাঁচ জন শক্ষরদাসের পরিচয় পাওয়া
শক্ষরদাস।
শক্ষরদাস বা শক্ষর বিখাস, ইনি নরোত্তম ঠাকুর
মহাশয়ের শিশু, নরোত্তম বিলাসে ইহার নাম পাওয়া যায়—

"জয় বৈষ্ণবের প্রিয় শঙ্কর বিখাস। গৌরগুণ গানে জেহো পরম উ**রাস।"** 

২য় শন্ধর ঘোষ—মহাপ্রভু যথন নীলাচলে অবস্থান করেন,
তথন শন্ধর ঘোষ মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়া স্বরচিত পদ
গাইয়া গান করিতেন, এই গানে মহাপ্রভু অতিশয় প্রীত
হয়তেন। প্রবাদ আছে য়ে, তিনি থেতুরির
মহোৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। দৈবকীনন্দন দাস এইরপে ভাঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন—

''বন্দিৰ শঙ্কর ঘোষ অকিঞ্চন রীতি। ডমকের বাদ্যেতে জে প্রভুর কৈল প্রীতি।"

শিবানন্দ সেনের নিবাস কুলীন গ্রাম। ইনি মহাপ্রভুর অতিশয় অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, মহাপ্রভু সন্মাসগ্রহণের পর নীলাচলে গমন করিলে শিবানন্দ তাঁহার শিবানন্দ সেন সহিত গমনের অনুমতি চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহার উপর বিশেষ কোন ভারার্পণ করিয়া তাঁহাকে গ্রহে রাখিয়া যান। শিবানন্দ বিপুল ঐশ্বর্যার অধীশ্বর ছিলেন, তিনি প্রতি বংসর রথযাত্রার সময় বহুতর যাত্রী সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে যাইয়া হুই মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন,ঐ সকল যাত্রীর ব্যয় তিনি নিজে দিতেন। চৈতগ্রচরিতামূতে দেখিতে পাওয়া যায় যে,—

> শশিবানন্দ সেন প্রভুর ভূত্য অস্তরঙ্গ। প্রভু স্থানে জাইতে সভে লয়ে জায় সঙ্গ 🏻 🗷 প্রতি বর্ষে প্রভুর গণ সঙ্গেতে লইয়া। নীলাচলে জান পথে পালন করিয়া ॥"

ইনি বৈশ্ব ছিলেন, ইহার পরম ভাগবত তিন পুত্র জন্মে, যথা প্রমানন্দ, চৈতন্যদাস সেন, ও রামদাস সেন। শিবানন্দ কোন কোন পদের ভণিতায় আপনাকে 'শিবাসহচরী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

জাজিগ্রামবাদী শ্রীগোপাল চক্রবন্তীর হুই পুত্র, ভামদাদ ও রামচক্র দাস। কেহ কেহ এই ছুই ভ্রাতাকে শ্রামাচরণ ও রামচরণ কহিত। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য এবং উভয় ভাতাই পদকর্ত্তা ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে ইহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

> "ভামদাস রামচন্দ্র গোপাল তনয়। ভাষানল রামচরণাখ্যা কেহ কর। দৌহে আচার্য্যের শিষ্য অদ্ভত চরিত। এথা অলে কহিল এ সর্বাত্র বিদিত।"

স্বরূপ দাস শ্রীনিবাসের উপশাখা। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবিখাচার্যা, ইহার শিষ্য পুরুষোত্তম, স্থরপ দাস পুরুষোত্তমের শিষ্য বিলাসাচার্য্য, স্বরূপ বিলাসের

নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। স্বরূপের পদ অতি স্থললিত।

বৈষ্ণব দাহিত্যে ৭জন হরিদাদের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ছোট হরিদাস, বড় হরিদাস, ও দিজ হরিদাস, এই তিন জন পদক্তী ছিলেন। ছোট হরি-হরিদাস দাস নবদীপবাসী গৃহত্যাগী বৈষ্ণৰ ছিলেন। ইনি অতি সুকণ্ঠ। মহাপ্রভু যথন নীলাচলে অবস্থিতি করিতেন, তথন ইনি মহাপ্রভুর নিকট থাকিয়া তাঁহাকে কীর্ত্তন শুনাই- एउन। महाथा है होत कीर्त्तात अपन विराम हरेराजन रा ইহাকে ক্ষণকালও কাছ ছাড়া করিতেন না, পরে এক দিন ইনি মাধবী দাসীর নিকট মহাপ্রভুর জনা উত্তম উপ্তুল পরি-বর্ত্তন করিয়া লন, এই জন্য মহাপ্রভু ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। তাহাতে হরিদাস প্রশ্নাগে যাইয়া ত্রিবেণীতে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

দিজ হরিদাস রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ, কুলের মুখটী ও নৃসিংহের সন্তান। নিবাস টেঞা বৈত্তপুরের এক ক্রোশ দক্ষিণে কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম। ইনি শ্রীনিবাসাচার্য্য অপেকা অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইলে ইনি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্ল করেন।

> ''দিজ হরিদাসাচার্যা প্রভু অদর্শনে। দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে **।**\*

মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে আত্মহত্যা করিতে নিষেধ করেন, এবং বুলাবনে যাইয়া বাস করিতে বলেন, হরিদাস এই স্বপ্নাদেশে আত্মহত্যা না করিয়া বুন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। শ্রী<mark>দাম</mark> ও গোকুলানন্দ নামে হরিদাসের হুই পুত্র ছিল, এই পুত্রন্ধ শ্রীনিবাসাচার্য্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্লফা একাদশী তিথিতে হরিদাস অপ্রকট হন।

# চরিত্ত-শাখা।

শ্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবিভাবের সময় হইতে বঙ্গভাষায় চরিতরচনা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীচৈতগ্রচরিত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। বুন্দাবন দাসের চৈত্ত ভাগবত, জয়ানন্দের চৈত্ত মঙ্গল, লোচন দাসের চৈত্তত্ত মঙ্গল, কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈত্তত্ত চরিতামত। এতদ্বাতীত অস্তান্ত গ্রন্থেও আংশিক ভাবে চৈতস্তচরিতের ঘটনা-বিশেষ দৃষ্ট হয়--যথা গোবিন্দের কড়চা প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রত্যেক গ্রন্থের বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়—যেমন চৈতগুভাগৰতে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা ও নিত্যানন্দ প্রভুর লীলা বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভুর লীলার ভৌগোলিক বিবরণ এবং ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনাই জয়ানন্দের চৈত্যসঙ্গলের বিশেষ্য। লোচনদাসের চৈত্ত্যমঙ্গল মুরারিগুপ্তের লিখিত সংস্কৃত চৈতন্মচরিতের বঙ্গামুবাদ। এতদ্বাতীত তিনি কবি-জনচুর্লভ কল্পনায় মুরারির কড়চার অঙ্গসোষ্ঠিব সম্পাদন করিয়া-ছেন। লোচনদাসের চৈতক্তচরিতের বিশেষত্ব এই যে, মহা-প্রভার চরিত-লেথকগণের মধ্যে এরূপ মধুরভাবে আর কেহ তাঁহার লীলাবর্ণনা করেন নাই। শ্রীচৈতগ্রচরিতামৃত গ্রন্থণানি বৈষ্ণবদমাজের সৰিশেষ আদৃত। ইহাতে একদিকে যেমন মহাপ্রভ্র মহিয়সী মধুর লীলা-মাধুর্য্যের সরল বর্ণনা, অপর দিকে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব শাস্ত্রের স্ক্লভন্তের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দের কড়চায় মহাপ্রভ্র চরিতের অন্ত কোন ঘটনা লিখিত হয় নাই, কেবল দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণই এই গ্রন্থে বির্ত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল চরিতলেথক ও চরিত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্মজাগবতের রচন্নিতা শ্রীবৃন্দাবন দাস। এই গ্রন্থের শ্রীচৈতন্তভাগবত। প্রতি অধ্যান্নের শেষেই এইরূপ ভণিতা দৃষ্ট হয়:—

"একৃষ্ণতৈত্ত নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
বন্দাবন দাস্তছু পদযুগ গান ॥"

এই গ্রন্থ পাঠে আরও জানা যায় যে, ইঁহার মাতার নাম নারায়ণী যথা :—

> ''সর্বংশৰ ভূত্য তান বৃন্দাখন দাস। অবশেষ পাত্র শারায়ণী গর্ভজাত ॥"

এতথাতীত এই প্রন্থে গ্রন্থকারের আর কোনও পরিচঙ্গপাওয়া যায় না। [বিশেষ বিবরণ বৃন্দাবন দাস শব্দে দ্রপ্টব্য।] জয়ানন্দ ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে চৈত্সভাগবতই ৰাঙ্গালা ভাষায় চৈত্সচরিতের আদি গ্রন্থ। জয়ানন্দ লিখিয়াছেন—

> "আদিখণ্ড মধ্যথণ্ড শেষথণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবন দাস রচিল সর্ফোপরি॥"

এই গ্রন্থখানি পূর্ব্বে চৈতন্তমঙ্গল বলিয়া অভিহিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের খ্রীচৈতন্তচরিতামূতে লিখিত আছে:—

> "বৃন্দাখন দাস কৈল চৈতগ্রসকল। কাহার শ্রবণে নাশে সর্বব অসকল। বৃন্দাখন দাস পদে কোটি নসকার। এহি গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার। নারায়ণী কৈপ্তের উচ্ছিষ্ট ভাজন। তার গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বুন্দাখন।"

লোচনদাসের চৈতন্তমঙ্গল রচিত হওয়ার পরে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থথানি চৈতন্তভাগবত নামে অভিহিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার প্রবাদ আছে। প্রেমবিলাসকার এই নাম পরিবর্ত্তনের একটা হেতু উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্যথা—

> "চৈতত্য-ভাগবতের নাম চৈতত্ত্যমঙ্গল ছিল। বুন্দাবনের মহস্কেরা ভাগবত আগুখা দিল।"

খাহাই হউক, এই গ্রন্থখানি চৈতগ্যভাগবত বলিয়াই প্রাসিদ্ধ এবং গৌড়ীয় বৈঞ্চবগণের সবিশেষ আদরণীয়। ইহার স্থানে স্থানে মুরারিগুপ্তোর চৈতগ্রচরিতের বিশুদ্ধ অমুবাদ দৃষ্ট হয়। মধ্য থণ্ডে লিখিত আতাশক্তির স্ততিও মার্কণ্ডেয়-পুরাণাস্তর্গত দেবীমাহাক্ষ্য চণ্ডীর স্থান বিশেষের অন্মবাদ।

কৈবি জয়ানন্দ গ্রন্থের নানা স্থানে∗ এইরূপে আব্যুপরিচয় দিয়াছেনঃ—

> "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাথ মাসে। জয়ানন্দের জন্ম মাতামহ পৃহ্বাদে 🛭 গুহিআ নাম ছিল মাএর মডাছিআ বাদে। জয়ানন্দ নাম হৈল চৈত্ত প্ৰসাদে ৷ জয়ানন্দের বাপ স্থবৃদ্ধি মিত্র গোদাঞি। পরম ভাগবত উপমা দিতে নাঞি 🏽 পূর্বে গোদাঞির শিষ্য পুশুকলিখনে। আপনে চিন্তএ পাঠ যত শিবাগণে । বাপ স্বৃদ্ধি মিশ্র তপস্থার ফলে। জয়ানন্দ জন্ম হৈল চৈত্যা-মঙ্গলে 🗗 "শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাথ মানে। জরানন্দের জনম হৈল সে দিবসে। গুহিআ নাম ছিল মায়ের মড়াছিআ বাদে। জয়ানল নাম হৈল চৈত্ত প্রসাদে 🗈 মা রোদিনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী। জার গর্ভে জিঝঞা চৈতত্তানন্দে ভাসি।" "খুড়া ব্ৰেঠা পাষণ্ড চৈতক্সে অৱ ভক্তি। বাণীনাথ মিশ্র ষট্ রাত্রি উপবাদী। দুর্ব্বাসা ভারতী ব্যাস জগৎ প্রকাশি ॥ জার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ। সর্ব্বশান্তে বিশারদ সর্বাহ্বলক্ষণ ॥ তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতে। অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে ! জেঠা বৈষ্ণবমিশ্র সর্ববতীর্থপ্লুত। ছোট ভাই রামানন্দমিশ্র ভাগবত । বন্দ্যঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক। তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতগ্রভাবক 🛭 এত দ্বে বৈরাগ্যথণ্ড সাঙ্গ হৈল। গাইব সন্ন্যাস খণ্ড মন প্রকাশিল 🛭 চিন্তিঞা চৈতক্স গদাধর পাদদন্দ। বৈরাগ্য থণ্ড সাক্ষ হৈল গাএ জয়ানন্দ ॥" ''জয়ানন্দের বাপ স্বুদ্ধিমিশ্র গোসাঞি। চৈতগ্যচরণ ধ্যান ইহা বই নাঞি। চিন্তিয়া চৈতন্ত গদাধর পাদদন্দ। আনন্দেতে তীর্থগু গায় জয়ানল ॥" "চৈতক্ত চলিল গৌড়দেশে। শ্রীজগন্নাথের আজ্ঞাবিশেবে । "তৃত্বনা ভত্ৰথ পাড়া, ছাড়িয়া অস্বরগড়া, সরো নগরে হাসা করি।

त्त्रभूषा वामना निका, দাঁতনে রহিল গিঞা, জলেখরে রহিলা শর্বরী। ছাডিঞা দেবশরণ, প্রবেশিলা মান্দারণ, वर्क्षभारन जिल जत्रणन। জৈছে মাদের ভাতে. তপ্ত সিকতাপথে. তরু তলে করিল **শয়ন** । বৰ্জমান সন্নিকটে, ক্ষুদ্ৰ এক গ্ৰাম বটে, আমাইপুরা তার নাম। তাহে স্বৃদ্ধিমিশ, গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য, তার ঘরে করিল বিশ্রাম ॥ जशानन नाम थ्या, ভাহার নন্দন গুআ. রোদিনী রান্ধিল তার লঞা। রোদিনী ভোজন করি, 🔧 हिनिन। निषयाপুরী, ৰায়ড়া উত্তরিলা গিঞা॥ মাশ্চর্য্য বিজয়খণ্ড, ক্রম্বল অমৃতকুণ্ড, কর্ণরক্ষে জগজন পিএ। চৈতজ্ঞপদারবিন্দ, স্থাময় মকরক. জয়ানল সেই আশে জীএ॥" "ত্রীবীরভন্ত গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা। **শ্রীত্রভিরাম গোসাঞির কেবল বর পাঞা ।** গদাধর পণ্ডিত গোদাঞির আজা শিরে ধরি। শীচৈতন্য-মঙ্গল কিছু গীত প্রচরি ॥" "অভিরাম গোদাঞির পাদোদক প্রদাদে। পণ্ডিত গোলাঞির আজা চৈত্ত আশীর্বাদে । খাপ সুবৃদ্ধিমিশ্র তপস্তার বলে। জয়ানন্দের মন হৈল চৈত্ত মঙ্গলে ॥"

কোন্ শকে জয়ানন্দের জন্ম ও কোন্ শকে চৈতগ্রমঙ্গল সম্পূর্বিয়, এ সম্বন্ধে আলোচ্য গ্রন্থে কোন কথা লিখিত নাই। তবে গ্রন্থবর্গিত ঘটনাবলী ও তথনকার বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা দ্বারা অনুমান হয় য়ে, ১৪৩০ হইতে ১৪৩৫ শকের মধ্যে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। কবি স্বচক্ষে চৈতগুলেবের কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি নিজেও তাহার আভাস দিয়াছেন—

" নরীয়ার লোক যত তার তুমি আঁথি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাথি॥"

কবি গ্রন্থের প্রথমাংশেই তৎপূর্ববর্তী অনেকগুলি বঙ্গীয় গ্রন্থকার ও বৈষ্ণব গ্রন্থমূহের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তালিকাটী উদ্ধৃত করিলাম—

> "চৈতন্ম অনন্ত রূপ অনন্তাবতার। অনন্ত কবীন্দ্রে গাঁএ মহিআ জাহার॥ রামারণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাদ অমুভবি॥

শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়। ত্তণরাজখান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়। জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডাদাস। শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্র তাঁরা করিল প্রকাশ 🛊 সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস অবতার। চৈতভাচরিত্র আগে করিল প্রচার । চৈত্তহাসহত্র নাম লোক প্রবন্ধে। मार्व्याखीय तिन किरान (अभीनत्म । শ্রীপরমানন্দপুরী গোসাঞি মহাশয়ে। সংক্ষেপ করিল তিহি গোবিন্দবিজয়ে । আদিখণ্ড মধ্যপণ্ড শেষথণ্ড করি। শ্রীবৃন্দাবনদাস রচিল সর্বোপরি॥ গৌরদাস পণ্ডিতের কবিত্ব হুশ্রেণী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তার পদে পদে ধ্বনি। সংক্ষেপে করিলেন তিঁহি পরামনন্দগুপ্ত। গোরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অভূত। গোপালবস্থ করিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে। চৈতন্ম-মঙ্গল তাঁর চামর বিচ্ছন্দে। ইযে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্যরসে। জয়ানন্দ চৈত্তম সঙ্গল গাএ শেষে। আর শত শত কবি জন্মিব অপার। চৈতন্তমঙ্গল তাঁরা করিব প্রচার । চিন্তিয়া চৈত্তত্যগদাধরপদদ্বন । আদিখণ্ড জয়ানন্দ করিল প্রবন্ধ ॥"

কবি চৈতন্ত জীবন ও গান পালা বিশেষে বিভক্ত করিবার জন্ম নর থণ্ডে স্বীয় গ্রন্থের বিভাগ করিয়াছেন। তিনি এই ১ থণ্ডের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"প্রথমেত আদিখন্ত যুগ ধর্ম কর্ম।
দ্বিতীয় নদীয়াখন্ত গৌরাঙ্গের জন্ম।
তৃতীয়ে বৈরাগাখন্ত হাড়ি গৃহবাদ।
চতুর্থে সন্ত্রাদথন্ত প্রভুর সন্ত্রাদ।
পঞ্চমে উৎকলখন্ত গেল নীলাচল।
মঠে প্রকাশখন্ত প্রকাশ উজ্জ্ল।
স্থমেত তীর্থখন্ত নানা তীর্থ করি।
অইমে বিজয়খন্তে গোলা বৈকুঠপুরী।
নবমে উত্তরখন্তে গীত সাঙ্গোপাঙ্গ।
বুগাবতার জত করিল গৌরাঙ্গ।
এই নবখন্ত গীত চৈতন্তামঙ্গল।
শুনিলে সকল গাপ যান্র রসাতল।

জরানদের চৈতন্তমঙ্গল হইতে আরও জানিতে পারি খে, এক সময়ে শ্রীহটে মহামারী উপস্থিত 'হইয়াছিল। অধিবাঙ্গিণ দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল। সেই মহা মড়কের সময় নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী ও পুরন্দর মিশ্র সন্ত্রীক নবদ্বীপে পলাইয়া আসেন। শে নবদীপ এক সময়ে গোড়াধিপ লক্ষণসেনের প্রিয় রাজধানী বলিরা প্রসিদ্ধ ছিল, মিশ্র মহাশরের আগমনকালে সেই নব-দ্বীপের পূর্ব্বসমৃদ্ধি তখনও এককালে বিলুপ্ত হয় নাই, তখনও অসংখ্য মন্দির বিবিধ জাতির নিবাসভূত অট্টালিকাশ্রেণী নব-দ্বীপের শোভা রদ্ধি করিতেছিল।

চৈতন্ত জন্মিবার পূর্বে নবদীপে যবনের ঘোরতর উপদ্রব বাড়িয়াছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী পিরলিয়া গ্রামের লোকেরা অনেকেই যবন হইয়া যায়। নবদীপের উপর পিরলিয়া গ্রামী-দেরই কিছু বেশী আক্রোশ, তাহারা মুসলমান রাজাকে জানাইল ষে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হইবে। যবনরাজ সে কথা শুনিয়া আর কি স্থির থাকিতে পারেন ? নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদিগকে ধরিয়া ষ্বন করিবার আদেশ করিলেন। গৌডাধিপের আজ্ঞার পির-লিয়া গ্রামিরা আসিয়া যাহাকে যাহাকে পারিল, যবন করিতে লাগিল। এই উৎপাতের সময় অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই নবদীপ ছাডিয়া পলায়ন করেন। তাঁহাদের মধ্যে স্থপ্রসিদ্ধ বাস্তদেব সার্বভৌম একজন। এই হঃসময়ে বিশ্বরূপের জাতকর্মাদি সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণাদির করুণ আর্ত্তনাদে মহামায়ার দয়া হইল। ভক্ত কবি লিথিয়াছেন, মহামায়া দিগম্বরী থড়াথর্পরধারিণী ভীষণা কালী মূর্ত্তিতে নিদ্রিত যবনরাজের নেত্রপথে সমুদিত হইলেন। স্বপ্নে যবনরাজ অতিশন্ন ভন্ন পাইলেন। তাঁহার মতিগতি ফিরিল, তিনি নবদ্বীপের উপর আর কোন অত্যাচার করিলেন না, নবদ্বীপবাসীকে অভয় দান করিলেন। এখানে একটা কথা বলিবার আছে। কবি জয়ানন্দ একজন পরম বৈফব ও তাঁহার ় খুড়া জ্যেঠা এবং পূর্ব্বপুরুষগণ রামোপাসক ছিলেন। তিনি বিষ্ণু অথবা হনুমান্ কর্তৃক মুসলমানরাজের দপচুর্ণকাহিনী বর্ণনা ক্রিলেন না কেন ? আমাদের বোধ হয় কবির বর্ণনার মধ্যে কিছ সত্য ঘটনা প্রচ্ছন রহিয়াছে। চৈত্তলেবের অভ্যাদয়ের পূর্বে বঙ্গের সর্বব্রই শাক্তগণের বিশেষ প্রাহর্ভাব ছিল। শাক্তগণের কোনরূপ অনুষ্ঠানে দৈবগতিকে মুসলমানরাজের মন ফিরিয়াছিল, তাই বোধ হয় গোড়াধিপ উত্ত্যক্ত নবদ্বীপবাসীকে অভয়দান করিয়াছিলেন। পূর্বে সমুদ্র যেমন স্থির ভাব ধারণ করে, মহা-প্রভুর অভ্যদয়ের পূর্বে নবদীপ সেইরূপ শাস্তভাব ধারণ করিয়াছিল।

ক্বঞ্চনাস কবিরাজের শ্রীচরিতামূতের প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শ্রীচেত্ব্বচরিতামূত শেষে এইরূপ ভণিতা আছে :—

> "শীরূপ রঘুনাথ পদে জার আশ। চৈতন্মচরিতামূত কছে কুঞ্দাস ॥"

নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার স্থবিখ্যাত প্রার্থনা প্রতকে বিশিয়াছেন:— "কৃষ্ণনাস কৰিবাজ, রসিক ভকত মাঝ, জে রচিল চৈতক্ত চরিত।"

ইনি গোবিদ্দলীলামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃতের টাকা এবং
প্রীচৈতভাচরিতামৃত এই তিনথানি গ্রন্থ রচনা করেন।
এতদাতীত আরও কতকগুলি সহজীয়া সম্প্রদারের গ্রন্থ ইহার
নামে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ গোস্বামী
শাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিক্রদ্ধ অপ্রণালীবদ্ধ। কবিরাজ গোস্বামীর ভার
ম্পণ্ডিত ব্যক্তি কথনও সেরপ গ্রন্থের প্রণেতা নহেন, ইহাই
বৈষ্ণবসম্প্রদারের বিশ্বাস। কৃষ্ণদাস বিনয়ের খনি। তিনি নিজ্
গ্রন্থে আত্মপরিচর দেওরা অত্যন্ত অসঙ্গত মনে করিতেন, তথাপি
আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছদে তিনি কিঞ্চিৎ পরিচর প্রদান
করিয়া লিথিয়াছেন:—

"আপনার কথা লিখি নির্নজ হইয়া। নিত্যানন্দ গুণে লেখা উন্নত করিয়া॥"

কিন্ত তাঁহার এই আত্মপরিচয় কেবল গৃহত্যাগের হেতুর বিবরণ মাত্র—কেবল নিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার পরিচয় মাত্র তথাপি ইহাতে তাঁহার সাংসারিক জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—

শ্রীমূর্ত্তি নিকটে তেঁহো করে দেবাকার্য্য 🗗

এই কয়েক পঙ কি পাঠ করিয়া বুঝা যার, রুয়দাসের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল। তাঁহার বাড়ীতে শ্রীবিগ্রহের নিত্যপূজা হইত। পূজকের নাম ছিল—গুণার্ণব মিশ্র। মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে ২৪ প্রহরী কীর্ত্তন হইত। তাহাতে বৈষ্ণব-গণের নিমন্ত্রণ হইত। তাঁহার একটি ল্রাতা ছিলেন। শ্রীগোরাঙ্গে তাঁহার যথেষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি তাঁহার তেমন বিশ্বাস ছিল না। ইহাতে রুয়্ফদাস তাঁহাকে ভর্মনা করেন, যথা শ্রীচরিতামৃতে:—

"চৈতক্ত গোদাঞীরে তার হুদৃঢ় বিশ্বাস। নিত্যানন্দ প্রতি তার বিশ্বাস আভাস। ইহা স্থনি রামদাদের হুঃথ হৈল মনে। তবে ত ভাতারে আমি করিস্থ উৎসবে।"

রামদাস প্রভূ নিত্যানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দের প্রতি অনাদরের কথা শুনিরা ভ্রাতার প্রতি ক্রফদাসের ক্রোধ উপস্থিত হয়। এমন কি তিনি ভ্রাতাকে ভর্ৎসনা করেন, বৈষ্ণবের ক্রোধে তাঁহার ভ্রাতার সর্ব্যনাশ ঘটে। কিন্তু নিত্যা-নন্দের প্রতি অচল ভক্তিপ্রদর্শনে এবং ভ্রাতাকে সৎপথে আনম্ন করার চেষ্টার কলে ক্রফ্ণাসের সৌভাগ্য উপস্থিত হয়। যথা—

> "শুহিকে ভংসিহ মুক্তি চইয়া এই গুণ। সেই রাত্রে প্রভূ মোরে দিলা দরশন । বৈহাটী নিকটে ঝামটপুর গ্রাম। ভাহা অপ্রে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম।"

কেহ কেহ বলেন, এই ঝামটপুরেই ক্নঞ্চনাসের বাটী ছিল।
সে কথার বিশেষ প্রমাণ কি আছে বলা যার না। কিন্তু এইস্থানই কবিরাজ গোস্বামীর পাট বলিয়া বিখ্যাত। এখনও এই
স্থানে তাঁহার স্থাপিত শ্রীমূর্ত্তি পূজিত হইতেছেন। ক্লঞ্চনাস
স্প্রযোগেই বৃন্নাবন-যাত্রার অনুমতি প্রাপ্ত হন যথা—

"অরে কৃষ্ণাস না করত ভর।
বুন্দাবনে জাহ তাহা সর্ব লভ্য হর।
এত বলি প্রেরিলা মোরে হাত লাগি দিঞা।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভূ নিজ গণ লঞা।"

ইহার পরেই ক্ষণাস শ্রীর্ন্দাবনে যাত্রা করেন। শ্রীর্ন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ গোস্বামীর নিকট তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র শিক্ষা করেন ও ভজননিরত হন। প্রেমবিলাস, কর্ণামৃত ও বৈষ্ণবিদিশ্রনী প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার জন্ম, লোকাস্তর-প্রাপ্তি পারিবারিক অবস্থাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ পরম ভক্ত ও ভজননিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীমদ্দাস গোস্বামী ইহার শিক্ষাগুরু। ইনি চৈত্যচরিতামৃত গ্রন্থের এক স্থানে লিথিয়াছেন—

> "তাঁহার সাধন রীতি স্থনিতে চমৎকার। নেই রবুনাথ দাস প্রভু জে আমার।"

ক্ষণাদকে কেহ কেহ বৈছা, কিন্তু আনেকে বলেন, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রীর্ন্দাবনধাম হইতে প্রীরাধিকানাথ গোস্বামীর সম্পাদিত প্রীচৈতহাচরিতামূতে ইহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হইরাছে, তাহাতেও এই মতের সমর্থন করা হইরাছে। ইহাদের যুক্তি এই, কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনে মদনমোহন বিগ্রহের সেবাধিকারী ছিলেন। এই সেবাধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির লাভ করিবার যোগ্যতা ছিল না। কবিরাজ উপাধি ব্রাহ্মণেরও আছে। রুসমঙ্গরীসং প্রার্থনাষ্টক নামক আট শ্লোকও কবিরাজ গোস্বামীর রচিত। এই শ্লোকাষ্টকেও ইনি প্রীরঘুনাথের আহুগত্য স্বীকার করিরাছেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভূর মন্ত্র-শিষ্য। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, প্রীচৈতহাচরিতামূতরচনার সময়ে ইনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইরাছিলেন। যথা—"আমি বৃদ্ধ জ্বাতুর লিখিতে

কাঁপরে কর" ইত্যাদি। ইনি সংসারত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। রাধাকুণ্ডে ভজন করিতেন এবং সেইখানেই মানবলীলা সংবর্গ করেন। এই স্থলে অভাপি ইহার সমাধি বর্তুমান।

ইহার ক্বত শ্রীটেচতগ্রচরিতামৃত গ্রন্থখানি বৈশ্বব সমাজে পূজনীয়। শ্রীবৃন্দাবনের বৈশুববৃন্দের অনুরোধে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। ক্ষণ্ডদাস তাঁহাদের উৎসাহেই এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হন। যথাঃ—

> "আর যত বৃন্দাবনবাসী ভক্তগণ। শেব লীলা 'তনিতে সভার হল মন। মোরে আজা করিল সভে কঙ্গণা করিয়া। তা সভার বোলে লিখি নির্মাঞ্চ হইয়া।"

স্থতরাং মহাপ্রভুর শেষ লীলা বর্ণনাই এই গ্রন্থের এক প্রধানতম বক্ষা। প্রীস্থরূপ দামোদরের সংস্কৃত কড়চা গ্রন্থ এবং
প্রীরঘুনাথ দাসের কড়চা শ্লোকই এই লীলা রচনাসম্বদ্ধে
ইহার প্রধান উপাদান। অস্তালীলায় মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ
বর্ণন প্রেমিক ভক্তগণের স্বংকর্ণের রসায়নসঞ্জীবনী স্থধা।
তাঁহার কথিত এক একটি প্রলাপ পদ ভাব-সাগরের কোটি
কোটি মহাতরঙ্গের লীলাস্থল।

এই গ্রন্থানি অশেষ পাণ্ডিত্য-পূর্ণ। প্রীমন্তাগবতের সার স্বরূপ বহুল শ্লোকরত্নে ইহার কলেবর সমলক্ষত। তদ্বাতীত অলহার শাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুস্তল, অমরকোষ, আদিপুরাণ, উজ্জ्ञननीनम्पि. উত্তরচরিত, উদ্বাহতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, মুরারিক্বত কড়চা, রপগোস্বামিক্বত কড়চা, স্বরূপগোস্বামিকুত কড়চা, রঘুনাথ দাস গোসামিকুত কাবাপ্রকাশ, কিরাতার্জুনীয়, 'কৃষ্ণকর্ণামৃত, গীতগোবিন্দ, গোপীপ্রেমামৃত, গোবিন্দলীলামৃত গৌতমীয় তম্ত্র (বুহৎ ও ল্যু), চৈতভাচন্দ্রোদয়, চৈতভাভাগবত, জগন্নাথবল্লভ নাটক, मानटक निरको मती, नांचे कहिन्तका, नांभरको भूती, नांत्र नीय श्रुतान (লঘু ও বুহং ), নৈষধ, জায়, পঞ্চলী, পদ্মপুরাণ, পভাবলী, পাণিনি, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মসংহিতা, ব্রহ্মাগুপুরাণ, ভক্তিরসা-মৃতসিন্ধু, ভগবদ্গীতা, ভাগবত-সন্দর্ভ, ভাবার্থদীপিকা, মন্তু, মহাভারত, যামুনাচার্যান্তব, রঘুবংশ, ললিতমাধব, বিদ্রমাধব, বিশ্বপ্রকাশ, বিষ্ণুপুরাণ, শাঙ্করভাষ্য, ষ্ট্সন্দর্ভ, স্তবমালা (রূপ ও রঘুনাথকত), সামুদ্রিক, সাহিত্যদর্পণ, হরিভক্তিবিলাস ও হরিভক্তিসুধোদয়, প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে সারগর্ভ বচনাদি উদ্বত হইয়াছে। কিন্তু এই সকলই এই গ্রন্থের বহিরঙ্গ গৌরব। ভক্তিপ্রেম ও ভগবনাধুর্ঘ্যই এই গ্রন্থের প্রাণ, প্রীগৌরাঙ্গই ইহার আত্মা।

ইহার প্রতি ছত্রই অমৃতব্যী, প্রতি ছত্রই গোলোকের আনন্দ ইংগাঁর পরিপ্লাড। ইংগার প্রত্যেক কথাই স্থাবৎ বছলতত্ত্ব-নিবহে পরিপূর্ণ এবং প্রাত্যেক উক্তিই আনন্দতত্ত্বের অকর উৎস। এই চরিতামৃত ঐীক্বিরাজ গোস্বামীর সিদ্ধাবস্থার গ্রন্থ। বিবিধ তাত্ত্বিক বিচার ও বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের অভ্তত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। লঘু ভাগবতামৃত, হরিভক্তি-বিলাস, ষ্ট্রদন্ত, ভক্তির্নামৃত্সিরু, **उ**ज्ज्ञननीनमि শ্রীমন্তাগবতের স্থাসিকান্ত সমূহ প্রচুর পরিমাণে এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইশ্বাছে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, প্রীরামানন্দমিলন, প্রীরূপে সনাতনের শিক্ষা ও খ্রীরূপের নাটক-বিচার অতীব পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। অথচ ইহার কুত্রাপি <del>ওঙ্কতর্কের কঠোরতা নাই, সর্কব্রই মহাপ্রভুর মনে প্রেমভক্তির</del> রসপ্রবাহে ভক্ত পাঠকগণের হৃদয় আনন্দরদে পরিপ্লুভ হয়। এই চৈত্য চরিত গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থানিই সর্বা-পেক্ষা আদরণীয়। এই গ্রন্থ থানি বৈঞ্বগণের গৃহে গৃহে পুঞ্জিত হইতেছে।

ঐতিতভ্রমঙ্গলের রচয়িতা —লোচন দাস। ইহার জীবনরত্ত লোচন দাস শব্দে দ্রপ্টবা। লোচনের চৈতন্তমঙ্গল প্রীচৈতন্ত-চরিত সম্বন্ধে একথানি অতি উপাদের গ্রন্থ। নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় লিথিয়া গিয়াছেন।

> "গোরাক মধুর লীলা, जात कर्ल প্रবেশিলা, হানয় নির্মাণ ভেল তার।"

এই মধুর লীলা লোচনের স্থলনিত তুলিতে যেরূপ উজ্জ্বল ভাবে স্কৃচিত্রিত হইয়াছে, যেরূপ মধুময়ী চিত্তাকর্ষণী ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে, অন্ত কোন লীলালেথক সেরপ মাধুর্ঘ্যময়ী ভাষায় এই মধুর লীলা লিখিতে সমর্থ হন নাই। লোচনের সরল কবিতার প্রবল আকর্ণণে বাঙ্গালী হাদয় কোন সময়ে এই ভূবনপাবনী লীলায় যে অত্যবিক পরিমাণে আক্নপ্ত হইয়াছিল, এখনও তাহার প্রমাণ পাওরা যায়। চৈতগ্যভাগবতের স্থায় এই এইথানিও প্রধানতঃ আদি, মধ্য ও শেষ এই তিন খণ্ডে বিভক্ত। কিন্ত লোচন দাস এই গ্রন্থে একটি স্তর্থও লিথিয়াছেন। এই খণ্ডে মঞ্চলাচরণ, বন্দনা, প্রশ্ন, এক্রিফের উত্তর, নারদ মুনির গৌররূপ দর্শন, কলিযুগাবতারের প্রমাণ, গ্রীকৃষ্ণের অবতারকারণকথা ও নিজ নিজ অংশে দেবগণের জন্ম ইত্যাদি বিষয় লিখিত ত্রতিয়াছে। এই অংশ গ্রন্থকারের স্বীয় অমুভাবলবা।

অতঃপর আদিখণ্ড হইতে শ্রীগোরাঙ্গ লীলা বর্ণিত হইয়াছে। লোচনদাস মুরারি গুপ্তের চৈতভাচরিত হইতেই তদীয় গ্রন্থের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু এই গ্রন্থের বহুল স্থান তাঁহার স্বীয় অন্মভাবের উপরে রচিত হইয়াছে। তাঁহার

ম্বায় ভগবদ্ধক্তের ভক্তি যে যোগজ বা প্রত্যক্ষরৎ, যথার্থ বৈষ্ণর-গণের ইহাই ধারণা। তিনি যে মুরারি গুপ্তের চৈতগুচরিত হইতে শ্রীগোরাঙ্গলীলার ঘটনা সংগ্রহ করিয়াছেন তাঁহার গ্রন্থেও উহার পরিক্ষাট স্বীকৃতি পরিলক্ষিত হয়। যথা—

> "অধিকারী নহেঁ। তবু করেঁ। পরমাদ। গোরা গুণ মাধুরীতে বড় লাগে সাধ। भूরারি গুণত বেজা বৈদে নবদীপে। নিরস্তর থাকে গোরাচাদের সমীপে । সর্বভন্ধ জানে সে প্রভুর অন্তরীণ। গৌরশদারবিশে ভকত প্রবীণ । জন্ম হৈতে ঘালক চরিত্র জে জে কৈল। আদ্যোপান্ত জত জত প্রেম প্রচারিল। দামোদর পণ্ডিত দব পুছিল ভাঁহাদরে। আদ্যোপান্ত জত কথা কহিল একারে 🛭 লোক ছল্দে হৈল পুঁখি গৌরাক্চরিত। দামোদর সংবাদ মুরারি মুখোচিত 🛭 স্থানিয়া আমার মনে বাভিল পিরীত। পাঁচালী প্রবন্ধে কঁহো গৌরাঙ্গচরিত ॥"

ফলতঃ মুরারিগুপ্তের চৈতভাচরিতই লোচনদাসের চৈতভা মঙ্গল রচনার প্রধানতম উপাদান। মুরারিগুপ্তের কড়চাসূত্রে স্বীয় কবিত্বের রত্নরাজি গাঁথিয়া লোচনদাস যে এলিগারা<del>ঙ্গ</del> চরিতহার গ্রথিত করিয়াছেন, উহা ভক্তগণের কণ্ঠভূষণ এবং অতীব আদরের ধন। পশ্চিম বঙ্গে ও পূর্ব্বব্দে এখনও স্থানে স্থানে এই গ্রন্থ পূজিত হইতেছে। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর কার্য্যলীলা এবং বিবাহ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিবাহবর্ণন নিরতি-শয় চিত্তাকর্ষক। মধ্যথণ্ডে প্রেমময় গৌরাঙ্গের রূপবর্ণনে অভি অদ্তুত কবিত্বপ্রতিভা প্রতিফলিত হইয়াছে। শেষ্থণ্ডে মহাপ্রভুর দক্ষিণ ও পশ্চিম তীর্থের বর্ণনা আছে এবং উপসংহারে মহা-প্রভুর তিরোধান-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। চৈতগ্যভাগবত ও চৈতক্সচরিতামূতে তিরোধানের বিবরণ লিখিত হয় নাই। তিনি যে যে স্থানে মুরারি গুপ্তের কড়চার অনুবাদ করিয়াছেন, সেই অমুবাদ অতি বিশুদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষাতে লোচনের যথেষ্ট অধিকার ছিল। লোচন দাস রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকেরও অতি স্থন্দর পদ্যামুবাদ করিয়াছেন।

মুরারি গুপ্তের কড়চার অন্থবাদ ব্যতীত শ্রীগোরাঙ্গচরিতের অপর কোন ঘটনার সমাবেশ এই গ্রন্থে অতি বিরল। স্থতরাং পরবর্ত্তী চরিতলেথকগণ এই গ্রন্থ হইতে সবিশেষ সাহায্য প্ৰাপ্ত হন নাই।

এ ছাড়া চূড়ামণিদাসের চৈতভাচরিত,শঙ্করভট্টের নিমাইসন্ন্যাস, মন:সন্তোষিণী এবং গোবিন্দাসের কড্চা পাওয়া গিয়াছে

চূড়ামণিদাসের চৈতগুচরিত কতকটা লোচনদাসের এন্থের মত,
এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই যে, মহাপ্রভুর জন্মশ্রবণে বৌদ্ধগণও
অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, ইহাতে মনে
চূড়ামণি দাস
হয় গ্রন্থকার গৌরাঙ্গভক্ত হইলেও তিনি প্রচ্ছয়
রৌদ্ধ ছিলেন। এই গ্রন্থের ভাষা অতি স্থললিত, মধ্যে মধ্যে
অনেক নৃতন কথা আছে। এই গ্রন্থের ছইশত বর্ষের প্রাচীন
প্রথি বাহির হইয়াছে।

শঙ্করভটের নিমাই সন্ন্যাস কুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে প্রীগৌরাঙ্গের শঙ্কর ভট্ট সন্ন্যাসকাহিনী অতি মর্ম্মপর্শী করুণরসে বিবৃত হুইয়াছে।

গোবিন্দদাসের কড়চার মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণের অনেক গোবিন্দদাস কথা অতি স্থলনিত ভাষার বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

> "বর্দ্ধমান কাঞ্চন নগরে মোর ধাম। ভামদাস পিত নাম গোবিন্দ মোর নাম # অস্ত্র হাতা বেড়া গড়ি জাতিতে কামার। মাধবী নামেতে হয় জননী আ<mark>মা</mark>র ॥ আমার নারীর নাম শশিমুখী হয়। এক দিন ঝগড়া করি মোরে কটু কয়। নিগুল মুর্থ বলি গালি দিল মোরে। সেই অপমানে গৃহ ছাড়িলাম ভোরে ॥ চৌদ্দ শ ত্রিশ শকে বাহিরেতে যাই। অভিমানে গর গর ফিরে নাহি চাই।। ক্রমে পহ ছিত্র আমি কাঁটোয়ার ধাম। সেথা আসি শুনিলাম শ্রীচৈতত্তের নাম # সকলেই চৈতন্তেরে বাথানিয়া বলে। তাহা গুলি ছুটিলাম দর্শনের ছলে। সব দিন চলিয়া আইনু মাঠে মাঠে। প্রাতে গঙ্গা পেরিয়ে আইনু ন'দের ঘাটে । কটিতে গামছা বাঁধা আশ্চর্য্য গঠন। সক্ষে এক অবধোত প্রফুর বদন। তিন চারি সঙ্গী আরো নাচিতে নাচিতে। স্রানে নামিলেন প্রভু গঙ্গার গর্ভেতে 🛭 গৃহবিচ্ছেদের ছলা হৈল ভাগ্যক্রমে। তাই আইলাম শীভ্ৰ নবদীপ ধামে ।... ঘাটে বসি এই লীলা হেরিমু নয়নে। কি জানি কেমন ভাব উপজিল মলে। যামিয়া উঠিল দেহ তিতিল খদন। ইচ্ছা অশ্ৰু জলে মুহি পাথালি চর্ণ 🖠 মোর ভাগ্যক্রমে প্রভু হেরিয়া আমারে। জাড়ে জাড়ে চাহিতে লাগিলা বারে বারে।

তারপর গুড়িগুড়ি আইলা যথন। চরণে ধরিয়া ভূমে পড়িমু তখন ॥ চরণের তলে মুই গড়াগড়ি যাই। হাত ধরি বদাইলা দয়াল নিমাই ॥ হাসি হাসি মোর সনে করি আলাপন নাম জিজাদিলা প্রভু করিয়া যতন। প্ৰভূ বলে কোন্ জাতি কিবা তব নাম। কিসের ব্যবসা কর কোথা তব ধাম। এত কুপা কেন মোরে অহে দয়াবর। व्यथ्यत्रत नामि शाविक नाम इत्र ॥ ছিলাম গৃহস্থ গৃহে নানা কর্ম করি। এবে কিন্ত হইয়াছি পথের ভিখারী। বিষয় ছাডিয়া এনু প্রভু দরশনে। এবে প্রভু দেহ স্থান ও রাকা চরণে । বর্জমান কাঞ্চন নগর মোর ধাম। স্থামদাস কর্মকার জনকের নাম ॥"

গ্ৰইন্নপে প্ৰথম দৰ্শন হইতেই গোবিন্দ কৰ্মকাৰ মহাপ্ৰভুৰ অনুচর ও পরে দাক্ষিণাত্যভ্রমণের সঙ্গী হইলেন। তিনি বরাবর মহাপ্রভুর সঙ্গে থাকিয়া অনেক নৃতন কথা বর্ণনা করিয়াছেন। অপর কোন চরিত গ্রন্থে সে সব কথা নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, প্রাচীন কোন বৈষ্ণব গ্রন্থকার এই গোবিন্দের কডচার বিষয়ে কোন কথা উল্লেখ করেন নাই। গোবিন্দ দাস আপনাকে অতি মুর্থ বলিয়া পরিচিত করিলেও অনেক উচ্চ তত্ত্বকথার আলোচনা করিয়াছেন। স্থশিক্ষিত অধিকারী ভিন্ন অপরের হস্তে এরূপ কথা কখনই রচিত হইতে পারে না। আমরা গোবিন্দদাসের মুদ্রিত গ্রন্থই দেখিয়াছি। বহু অনুসন্ধানেও প্রাচীন পুথির অস্তিত্ব বাহির হয় নাই। মুদ্রিত গ্রন্থের রচনা অতি প্রাঞ্জল, অতি স্থললিত এবং মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট কবিন্থনৈপুণ্য আছে। ইহার ভাষা, ছন্দোবন্ধ ও রচনা-পারিপাট্য আলোচনা করিলে কথনই প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এজন্ম অনেকেই মুদ্রিত গোবিন্দ-কডচার মৌলিকতা স্বীকার করেন না। অনেকে আবার এমনও বলিয়া থাকেন যে, গোবিন্দ কর্মকার নামে কোন ব্যক্তি দাক্ষিণাত্য-যাত্রাকালে মহাপ্রভুর অনুসঙ্গী হন নাই। কিন্তু জয়ানন্দের চৈত্যমঙ্গল হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-যাত্রাকালে গোবিন্দ কর্মকার নামে এক ব্যক্তি তাঁহার অনুসঙ্গী হইয়াছিলেন। স্থতরাং গোবিন্দ কর্মকারকে আমরা মহাপ্রভুর অনুচর বলিয়া স্বীকার করিতে পারি। বৈষ্ণবসাহিত্যে যে সকল কড়চা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সাধারণতঃ কুদ্র গ্রন্থ। সম্ভবতঃ গোবিন্দ দাসও ঐরপ কোন কুদ্র কড়চা লিখিয়া থাকিবেন, তাহাই আধুনিককালে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত হইয়া বর্ত্তমান গোবিন্দদাসের কড়চার আকার ধারণ করিয়া থাকিবে।

জগজ্জীবন মিশ্র মনঃসম্বোষিণী রচনা করেন। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যার মহাপ্রভূর পিতা জগরাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠ-সনঃসম্বোষণী। ভ্রাতা প্রমানন্দ মিশ্র এই গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-পুরুষ। প্রমানন্দ মিশ্র হইতে ইনি স্কর্ষণ এই ক্ষুদ্রপ্রস্থে মহাপ্রভূর ভ্রমণর্তাস্ত লিখিত হইরাছে।

ঐ কর্থানি গ্রন্থ ব্যতীত মহাপ্রভুর লীশাঘটিত আরও
কএকথানি গ্রন্থ পাওরা রায় । যথা—প্রেমদাসের চৈতন্তচন্দ্রোদরকৌমুদী, রামগোপালদাসের চৈতন্ততবসার, হরিদাসের চৈতন্তমহাপ্রভু এবং গোকিলদাসের গোরাথ্যান । এতন্মধ্যে
ক্রিচন্দ্রন্দরন প্রেমদাসের চৈতন্তচন্দ্রোদরকৌমুদী অপেকারত
কৌমুদী বৃহৎ গ্রন্থ, শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ।
এ খানি চৈতন্তচন্দ্রোদর-নাটকের পুরাতন পভামুবাদ । আড়াইশত বর্ষের অধিক হইল, এই গ্রন্থ রচিত হইরাছে । রচনা
ক্রিতি স্থলনিত ও ভারপ্রবণ, গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে কোন
গ্রন্থবিশেষের ভারাত্বাদ পাঠ করিতেছি বলিয়া মনে হয় না ।
করি গ্রন্থের শেষে ডাকিয়াছেন—

শ্কালসর্প ভর্ষর, প্রেমামৃত্**হীন নর,**ভানাথ ডাকিছে গোরহরি।
প্রেমদাস অগেয়ান, প্রেমামৃত দেহ দান,
কুণাকর আস্থাপাধ করি।

প্রাসিদ্ধ রসজ্ঞ কবি পীতাম্বরদাসের পিতা রামগোপাল দাস
"চৈতন্তত্ত্বসার" লিথিয়াছেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র, চৈতন্ত মহাপ্রভুর
তন্ত্ব ব্ঝাইবার চেঠা করা হইয়াছে। গৌরাখান-গ্রন্থ 'নিগম'
নামেও পরিচিত। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ গ

মহাপ্রভুর লীলাচরিত লইয়া যেমন বহু ভক্ত চৈতগুচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ বহু কবি অদ্বৈত, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহু মহাত্মার লীলা প্রকাশ করিয়া বঙ্গুসাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছেন।

হরিচরণ দাস নামক এক ব্যক্তি অবৈতমঙ্গল লিখিয়াছেন।
প্রান্থে হরিচরণ দাসের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে
আবৈতমঙ্গল লিখিত আছে যে, গ্রন্থকার আচার্য্য প্রভুর
পুত্র অচ্যুতানন্দের শিষ্য এবং তাঁহারই আদেশে আচার্য্য প্রভুর
চরিত্র লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত---

১ম বাল্য লীলায় জন্মাদি বর্ণনা, ২য় পৌগও লীলার শান্তি-পুরে আগমন, ৩য় কৈশোর লীলায় তীর্থপর্যাটন, বুলাবনে মদন-গোপালপ্রতিষ্ঠা, ভক্তিশান্তব্যাখ্যা, দিখিজয়িজয়, এবং অহৈত-নাম প্রকাশ; ৪র্থ যৌবনলীলায় শান্তিপুরে বাদ ও তপজা; ৫ম অন্তলীলায় বিবাহ, নিত্যানন্দ ও চৈড্তের প্রকাশ, শান্তিপুরে বিবিধ লীলা ও পুরাদির ক্রম। এই গ্রন্থে ২০ সংখ্যা বা পরিছেল আছে। প্রথম সংখ্যায় শুক্সক্ষবর্ণন, বস্তুনিরপণ ও ক্ষণনীলা অনুক্রম, দিতীয় সংখ্যার পূর্বোক্ত পাঁচ অবতারস্থ্রকথন, বিজ্ঞাপুরীর আগমন, তৃতীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপুরীর সংবাদ, ভাগবত আফাদন। চতুর্থ সংখ্যার রাজপুরের প্রতি কৃপা, পঞ্চমে শ্রীহট্টের বৈষ্ণব রাজার কথা, যঠে প্রভুব শান্তিপুরে আগমন, সপ্রমে বৃন্দাবনে গমন, অপ্রমে মদনগোপাল-স্থাপন, নবমে মাধবেক্র পুরীর নিকট প্রভুর দীক্ষা-গ্রহণ, দশমে দিখিজয়িবিজয়, একাদশে কৃষ্ণান্য ব্রন্ধান্য কাবার কথা, দাদশে হরিদাদের আবির্ভাব ও প্রভাববর্ণন, ত্রয়োদশে রাধাক্ষ্ণভজন, চতুর্দ্ধশে রূপসনাতনসংবাদ, পঞ্চদশ সংখ্যায় অবৈত্ত প্রভুর বিবাহ, যোড়শে সীতাদেবীর দীক্ষা, সপ্রদশে নিত্যানন্দের আবির্ভাব ও তদীয় বলদেবতত্ত্বকথন। অস্ত্রাদশে অবৈত্তের ছক্ষারে মহাপ্রভুর আবির্ভাব, যথাঃ—

"অষ্টানশ সংখ্যার লিখি মহাপ্রভুর ক্রন্ম । অবৈত হকারে সব কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড । হকার করিরা আনিলা ব্রহ্মেনন্দন। রাধ্যকৃষ্ণ দোহা এক শনীর নন্দন ॥ ভাহারে নেষ্য করি আপনে সেবিলা। মুহাপ্রভুর আভ্যার শচীকে দীকা দিলা ।

উনবিংশ সংখ্যায় জলকেলি, বিংশতিতে অচ্যুত ও মহাপ্রপ্রের দেহের অভেদত্ব, একবিংশতি সংখ্যায় অদৈতের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড, অদৈতের ঐর্থর্য, দাবিংশতি সংখ্যায় অদৈতেগৃহে মহাপ্রভুর সেবা, ও ত্রয়োবিংশ সংখ্যায় শান্তিপুর দানলীলার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রত্যেক অধ্যায় শেবে ভণিতায় লিখিত আছে:—

"শ্রীশান্তিপুরনাথ-পাদপদ্ম করি আশ। অবৈতমকল কতে ত্রিচরণ দাস ॥"

এই গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, অহৈতপ্রভুর হুই ঘরণীর উদরে ছয় সস্তান জন্মগরিগ্রহ করেন। অচ্যতানন্দ, বলরাম, গোপাল, জগদীশ ও স্বরূপ এই পাঁচপুত্র সীতাঠাকুরাণীর গর্ভজাত। কৃষ্ণমিশ্র অপর ঠাকুরাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রশান নাগর অবৈত প্রকাশ রচনা করেন। তিনি জ্বাভিতে ব্রাহ্মণ, তিনি শান্তিপুরের অবৈত প্রভুর শিষ্য ও অমুচর। ক্রশানের পিতা দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার পিতৃবিয়োগের সময় আবৈত-প্রকাশ তাঁহার বয়ক্রম পাঁচ বংসর ছিল। এই অবস্থায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া শ্রীল অবৈতান চার্য্যের শরণগ্রহণ করেন। এই সময়ে মাতা ও পুত্র উভরেই আচার্য্য-প্রভুর নিকট দীক্ষিত হন। আচার্য্যপ্রভুর প্রয়ম্মে তিনি লেখাপড়ায় স্বপণ্ডিত হইলেন এবং গুরুপরিচর্য্যায় ভক্তিমান্ ইইয়া উঠিলেন। একদিন ব্রাহ্মণ ইইয়া ঈশান অবৈতের পদসেবা করিতেছেন দেখিয়া অবৈত প্রভু বলেন যে এ কার্য্য ব্রাহ্ম-ণের নিষিদ্ধ। ঈশান ভৎক্ষণাৎ আপনার যজ্ঞসূত্র ছিঁ ডিয়া ফেলিয়া দেন। আচার্য্য প্রভুর তিরোধানের পরে ঈশান অন্ত্রুক্ষণ তাহার অভাব অন্তর্ব করিতেন এবং তাঁহার চরিত্র চিস্তা করিতেন। ইহার ফলে অবৈত প্রকাশ গ্রন্থ লিখিত হয়। ইহাতে অবৈত-প্রভুর চরিত্র সংক্ষেপতঃ স্ত্ররূপে বর্ণনা করা ইইয়াছে; য়থা:—

"শিরে ধরি এই সীতামাতার আবেশ ।

জগদানক রায়ের সকে আইমু পূর্বদেশ ।

বংশরকা করি সীতামার আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইমু মুক্তি শ্রীধাম নগরে।
তথা রহি এই প্রস্থ করিমু রক্ষণ।
তথা রহি এই প্রস্থ করিমু রক্ষণ।
ত্রমাত্র লিখিমু মুক্তি ব্রহে আজ্ঞামতে।
ইথে কিছু দোষগুণ না রহ আমাতে।
এই ভিক্ষা মাগো শ্রোতা বৈশ্বরতে।
মো অধ্যের অণরাধ ক্ষম নিজগুণে।

মুক্তি অতি বৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতত্যপদে গ্রন্থ করি সম্প্রদান।।"

বে সালে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, গ্রন্থকার গ্রন্থনা তাহারও পরিচয় দিয়াছেন যথা—

> "চৌদ্দশত নবতি শকান্দ পরিমাণে। লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈমু শ্রীলাউরধামে॥"

ক্ষশান নাগর বিবাহ করিয়াছিলেন তাঁহার বংশধরগণ এখনও ঢাকা মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত ঝাকপাল গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই গ্রন্থে মহাপ্রভু, অবৈতপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু সম্বন্ধে আনেক নৃতন কথা আছে। গ্রন্থকার আপনাকে প্রীম্বিদতের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিলেও গ্রন্থের ভাষা অতি মার্জিত ও আধুনিক ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়, এমনও অনেক কথা আছে যাহা ইতিহাসবিরুদ্ধ, যেমন বিভাপতির সহিত অবৈতপ্রভুর সাক্ষাৎ। নানা কারণে গ্রন্থখানিকে খাঁটী জিনিস বলিতে সন্দেহ হয়।

এ ছাড়া অবৈতবিলাসে অবৈতপ্রভুর বাল্যলীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। নরহরি দাস এই গ্রন্থের রচয়িতা—ইনি প্রীথগুবাসী অবৈতবিলাস। নরহরি সরকার নহেন। কেননা বন্দনায় প্রীথগুনিবাসী নরহরির বন্দনা আছে, ষথা—

"জন্ম জন্ন নরহার শ্রীখণ্ডনিবাসী। জার প্রাণসর্বস্বে শ্রীগৌরগুণরাশি।" কুষ্ণদাস কবিবাজের নাম উল্লেখ করিয়াও বন্দনা আছে। অবৈতপ্রভুর বাল্যলীলা সম্বন্ধে একথানি কুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। রুঞ্চলাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। অবৈতপ্রভুর এই রুঞ্চলাস লাউড়িয়া রুঞ্চলাস নামে খ্যাত। বাল্যলীলা পুত্র ইঁহার নিবাস শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণায়।

খ্যামদাস-প্রণীত একথানি অবৈতমঙ্গল দৃষ্ট হয়। ইহাতেও অবৈতমঙ্গল অবৈতপ্রভুৱ লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

লোকনাথ দাস সীতাচরিত্র রচনা করেন। এই লোকনাথ
কে, গ্রন্থে তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পুস্তকে

আহৈতপ্রভুর ঘরণী সীতাঠাকুরাণীর চরিত্র

লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে চৈতন্ত্রচরিতামৃত নামেরও উল্লেখ আছে। এই পুস্তকখানি দশ

অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। রচনা প্রাঞ্জল। ইহাতে ভগবস্তক্তের

অলোকিক শক্তি সধ্যমে অনেক কাহিনী আছে।

নিত্যানন্দ-বংশমালা নামে একথানি চরিতগ্রন্থ পাওয়া
গিরাছে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের রচয়িতা বুলাবন দাস বলিয়াই
প্রাসিন্ধি আছে। ইহাতে নিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ, পিতা ও
নিত্যানন্দমাতার উল্লেখ ও পুত্রাদির নামধামাদি লিখিড
বংশমালা হইয়াছে। চৈতন্তভাগবতের রচয়িতা বুলাবন
দাসই এই গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া অনেকের বিখাস।

নরহরি চক্রবর্ত্তী প্রাসিদ্ধ ভক্তিরত্বাকর গ্রন্থের প্রণেতা— ইহাঁর অপর নাম ঘনখাম দাস। বৈঞ্চৰ সমাজে স্কপ্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের শিষ্য বলিয়া অনেকে মনে ভক্তিরত্বাকর করেন, কিন্তু ইনি তাঁহার পূর্ব্বতন প্রীনিবাসের শিষ্য। ই হার পিতার নাম জগনাথ চক্রবর্ত্তী। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থানি স্কর্হথ। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ শ্রীনিবাস স্বাচার্য্য-প্রভু, নরোত্তম লাস ও খ্রামানন্দের জীবনী বিস্তৃতন্ত্রপে আলোচিত হইয়াছে। এতদ্যতীত শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ্ অদৈতাচার্য্য, স্বরূপ দামোদর, পুরী গোস্বামী প্রভৃতি বছ বৈষ্ণবমহাজনের চরিত ন্যুনাধিক পরিমাণে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। বৈষ্ণবচরিতাবলী ও বৈষ্ণবিদ্ধান্তের এই গ্রন্থানিকে সংক্ষিপ্রসার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশতরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গে শ্রীজীব গোস্বামীর পর্ব্বপুরুষগণের পরিচয়, গোস্বামিগ্রন্থপরিচয়, জীনিবাস আচার্য্যের বুত্তান্ত, দিতীয় তরঙ্গে শ্রীনিবানের পিতা চৈত্যুদাসের কথা, তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গে শ্রীনিবাসের নীলাচলে, গ্লোডে ও বুলাবনে গমন বর্ণন, পঞ্চম ও ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীনবাস, নরোত্তম ও রাঘব পণ্ডিতের ব্রজবিহার, রাগরাগিণী ও নায়িকাভেদ এবং শ্রীনিবাদ, শ্রামানন্দ প্রভৃতি গোস্বামিগণের গ্রন্থ দইয়া গৌড়াভিম্বথে যাত্রা বর্ণন; সপ্তম তরঙ্গে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরদারা গ্রন্থচুরি এবং পরিশেষে বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধ্র্মগ্রহণ; অষ্ঠমে শ্রীনিবাদের নিকট রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ; নবমে কাঁচাগড়িয়া ও থেতুরীর মহোৎসব, দশম ও একাদশে নিত্যানন্দশক্তি জাহ্নবাদেবীর তীর্থভ্রমণর্ভান্ত, দাদশে শ্রীনিবাদের নবদ্বীপে গমন ও ঈশানের নবদ্বীপ-র্ভান্ত কথন, ক্রোদশে আচার্য্য মহাশরের দ্বিতীয় পরিণয় ও বেড়াকুলী গ্রামের সন্ধীর্ভন এবং পঞ্চদশে শ্রামানন্দের উড়িয়ায় বৈষ্ণবধর্ম্ব-প্রচারের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে বরাহপুরাণ, পদ্মপুরাণ, আদিপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, স্বান্ধুরাণ, সৌরপুরাণ, প্রীমন্তাগবত, লঘুভাগবতামৃত, লঘুভাগবিদ্যান, গোবিদ্দবিদ্ধানলী, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, সাধনদীপিকা, নবপভা, গোপালচম্পূ, চৈতভাচক্রোদয়নাটক, ব্রজ্বনাস্ত কিল্লান্ডলিকা, মুরারিগুপ্ত ক্বত প্রীক্ষণটৈতভাচরিতামৃত, উজ্জ্বনীলমণি, গোবর্জনাশ্রম, হরিভক্তি-বিলাস, স্তবমালা, সঙ্গীতমাধব, বৈষ্ণবতোষিণী, শ্রামানন্দশতক, মথুরাথগু প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে শ্লোকাদি এবং চৈতভাভাগবত ও চৈতভাচরিতামৃতের পরারপ্ত প্রমাণদ্ধণে উদ্ধৃত করা হইরাছে। এতছাতীত গোবিন্দদাস, নরোভ্রমদাস ও রায়বসন্ত প্রভৃতি পদকর্তাদের সরস মধুর পদ্যারাও এই গ্রন্থখনি সমলক্বত হইরাছে। নরহরি নিজেও ঘনশ্রাম দাস এই ভণিতায় কতকগুলি পদ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস প্রভৃতির নিকট শ্রীজীবগোস্বামীর সংস্কৃতভাষায় লিথিত প্রগ্রন্থিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হইয়াছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তী নরোত্তমবিলাস নামে আর এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে নরোত্তম ঠাকুর মহাশ্যের জীবনী লিখিত নরোভ্তমবিলাস। হইয়াছে। গ্রন্থখানি ঘাদশ বিলাসে বিভক্ত। ইহাতে খেতুরীর মহোৎসবের বিস্তৃত বিবরণও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রেমবিলাস নামে আর একথানি চরিতগ্রন্থ আছে, নিত্যা-নন্দ দাস ইহার রচয়িতা। নিত্যানন্দের অপর নাম বলরাম দাস। ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারাম দাসের পুত্র, মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি মাতাপিতার একমাত্র প্রেমবিলাস
সন্তান—ভাতিতে বৈতা। প্রেমবিলাস গ্রন্থখানি স্বর্হৎ—২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্রামানন্দের কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। এতয়তীত রবুনাথ দাস,

ক্ষুদাস কবিরাজ প্রভৃতি অন্তান্ত প্রধান প্রধান ভত্তের রুত্তান্ত

ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষা জটিল। প্রায়

তিনশত বৎসর হইতে চলিল এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

যহনন্দন দাস প্রসিদ্ধ কর্ণানন্দ রচনা করেন। ইহাতে
প্রীনিবাস আচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যবর্গের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।
দাস রঘুনাথ ও ক্লঞ্চলাস করিরাজের তিরোভাব
কর্ণানন্দ
সম্বন্ধে প্রেমবিলাসে যেরূপ বর্ণনা আছে, এই
প্রান্থে তাহার যুক্তিসঙ্গত প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কর্ণানন্দ
প্রেমবিলাসের অনেক পরে লিখিত। পুস্তকথানি ছয় অধ্যামে
বিভক্ত। কোন সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, গ্রন্থেই তাহার
পরিচয় আছে। যথা—

"বুধাইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। দদাই আনন্দে ভাদি জাহুবীর তটে । পঞ্চদশ শত আর বৎসর উনত্রিশে। বৈশাথমাসেতে আর পূর্ণিমা দিবদে। নিজ প্রভূ-পাদগল্ল মস্তকে ধরিয়া। দিমাও করিল গ্রন্থ ফুল মন দিয়া।"

কর্ণানন্দ গ্রন্থখানির রচনা অতি প্রাঞ্জল।

বংশীশিকা পুস্তকপ্রণেতার নাম প্রেমদাস—ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, ইঁহার উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ। এই গ্রন্থে মহাপ্রভুর বংশী-শিক্ষা গৃহত্যাগ ও সন্নাস এবং বংশীঠাকুর নামক মহাপ্রভুর অফুচরের জন্ম ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইরাছে। বংশীশিক্ষা গ্রন্থকার আপনাকে চৈত্যসম্প্রদায়নাটকের অনুবাদক বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার এই গ্রন্থের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

উড়িষ্যানাসী গোপীবল্লভ দাস খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। শুমানন্দের
রাসক্ষরণ প্রধান শিষ্য রসিক মুরারির চরিত্র বর্ণনাই
এই গ্রন্থের বিষয়। রসিকানন্দ মেদিনীপুরের অন্তর্গত রোহিণীর
জমিদার শিষ্টকরণবংশীয় অচ্যুতানন্দের পুত্র। বাল্যকাল
হইতেই তাঁহার বৈরাগ্যদয় হয়। গ্রন্থকার এই রসিক মুরারির
শিষ্য। তাঁহার বংশধরগণ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরে বাস করিতেছেন। গ্রন্থকার আত্ম-পরিচয়ে এইরূপ
বিবরণ লিথিয়াছেন—

"চরণে লোটারা বন্দো রদমর পিতা।
তবে ত বন্দিমু মাতাজাউ পতিব্রতা।
পতি পত্নী দোঁহে আর পুত্র পাঁচ জন।
রদিক চরণে সভে পশিলা শরণ॥
থুরতাত বন্দিমু বংশী মধুরাদাস।
আদ্য ভামানন্দীতে চাহার প্রকাশ॥
গোপকুলে মো সভার হইল উৎপত্তি।
ভামানন্দাদ্বন্দ কুলশীল জাতি।

গোপীজনবরত হরিচরণ দাস। माथव विमिनानम किट्नादात माम । ক্লাতি প্রাণধন জার অচ্যতনন্দন। শীরসময় নন্দন ভাই পঞ্জন। বন্ধভের স্বত রাধাবন্ত বিখ্যাতা। রসিকেন্দ্র-চ্ডামণি জার পিতামাতা। সগোষ্ঠা সহিত তারা রসিক্কিরে। রসিক সঙ্গেতে তারা সতত বিহরে ॥"

এই গ্রন্থ ৪ বিভাগে এবং প্রতি বিভাগ ১৬ লহরীতে সম্পূর্ণ। পুর্ব্ধবিভাগে ১২ বৈষ্ণব-বন্দনা, ২ খ্রামানন্দ প্রভুর জন্ম ও তীর্থ-ভূমণ বিবরণ, ৩ রোহিণীগ্রামের শোভাবর্ণন, ৪ রসিকানন্দের क्षा, ৫ तमिकानत्मन बानानीना, ७ अनुश्रामन, १ कर्नत्वर उ पद्मानमानी ठीकूतानीत आगमन, ৮ ভाগবত অञ्कल्प वानानीना, বিদ্যাভ্যাস, >

 হরিত্বরে নিকট শিক্ষা ও বৈরাগ্য, >> বিবাহোতোগ, ১২ বিবাহ-বৃত্তান্ত, ১৩ বৈরাগ্য, ১৪ খ্রামানন্দ वित्रदर्क काठत्रठा, ३० श्रामानम ও त्रिकानत्मत्र मिनन, ১৬ উপাস্ত নির্ণয়। দক্ষিণবিভাগে ১ দামোদর গোস্বামীর শিখ্যতগ্রহণ, ২ রসিকানন্দের ব্রজে গমন ও তথায় শ্রামানন্দের ঐশ্বর্য্য দর্শন, ৩ গোপীবল্লভপুর প্রকাশ, ৪ তুলসীদাসের সহিত भिनन, ৫ जीम भी करतत रेवक्षतनीका श्रद्ध, ७ ठीकूतानी श्रकान এবং যুগলমিলন দর্শনে প্রেমোদয়, ৭ চতুঃষ্ঠি ভক্তি অঙ্গ-সাধনা, ৮ গুরুর প্রতি অলৌকিক ভক্তি-প্রদর্শন, ৯ বলরামপুরে সাধু-দেবার নিমিত্ত যবনের হাতে নিগ্রহভোগ, ১০ ৰড়কোলা গ্রামে দোলঘাত্রা মহোৎসব, >> মেদিনীপুর আলমগঞ্জে মহোৎসব, শ্রামানন্দের দারপরিগ্রহ এবং রসিকানন্দ নিজ স্ত্রীকে অভিশাপ প্রদান, ১২ রাজা বৈখনাথভঞ্জ ও তাঁহার হুই ভ্রাতার শিষাত্ব গ্রহণ, ১৩ ষড়দর্শন-বিচার, ১৪ সাংখ্যতত্ত্ব বৈরাগ্যস্থাপন, ১৫ জীবহত্যানিবারণ ও ভগবানের রূপবর্ণন, ১৬ কুষ্ণকুথা শ্রবণ কালে রাজা বৈছনাথভঞ্জের অশুমনস্বতা হেতু রুসিকানন্দকর্ত্তক িপশ্চিমবিভাগে 🦒 গোপীবল্লভপুরে বাদ্যাত্রা মহোৎসবের উত্তোগ, ২ রাস্যাতা বর্ণন, ৩ রাসের অন্তকরণ, ৪ রসিকাননের পদে গোক্ষুর নাগ দংশন, € দ্ধিকদ্মোৎস্ব. ৬ আহন্দবেগের নিগ্রহ, ৭ রসিকানন্দের প্রভাবদর্শনার্থ গমন ও হস্তীপ্রেরণ, ৮ হস্তীরশ ও তাহার কর্ণে মন্ত্রদান, ৯ পটাশপুরগ্রামে রাজা গজপতির নিকট বংশীবাদন, ১০ পথহারা বৈষ্ণবগণের গৃহিত রসিকানন্দের বনপ্রবেশ, ক্ষ্ণাতুর বৈষ্ণবগণের নিদ্রা, তৎ-কালে রসিকানন্দের নিকট মত্তহন্তী আসিয়া তণ্ডুলদান ও তদ্ধারা বৈষ্ণৰভোজন, ১১ গোপীবল্লভপুরে গোবিদ্দজীউ প্রকাশ, ১২ শ্রানন্দের বায়্রোগ শান্তিহেতু হিমসাগর তৈল আনয়ন,

১৩ খ্রামানন্দ প্রভুর বুন্দাবন ল'ভ, ১৪ খ্রামানন্দী প্রধান প্রধান শিখ্যগণের নাম, ১৫ খ্রামাননী ভূত্যশিখ্যগণের নাম, ১৬ গোবিন-পুরে দাদশ মহোৎসব। উত্তরবিভাগে ১ খ্রামানন্দ প্রভুর শিষ্য কিশোর দাস ও চিন্তামণি দাসের দেহত্যাগ, ২ শ্রামানন্দের ভার্যাত্ররকে একত্র থাকিবার জন্ম রসিকের আদেশ, ৩ উদও-ভূঞার নিকট হইতে বৃন্দাবনচক্র আনয়ন এবং রসিকানন্দের ময়না, হিজলী প্রভৃতি দেশভ্রমণ, ৪ খ্রামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাক্ষ-দাসী এই তিন ঠাকুরাণীর কোন্দল, ৫ পত্রে ভাগবতের গুপ্তরহস্ত শুনিয়া হুষ্টগণের হুরভিসন্ধি ত্যাগ, ধলভ্মরাজের প্রতি রসিকা-নন্দের অভিশাপ, ৬ গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব, ৭ রাস্যাত্রায় ब्राइवृद्धिनिवात्रन, ৮ नीलांहल याजा, श्री मरश त्रिकानत्मत्र প্রভাবে গ্রহদাহ নির্বাপণ, ১ নদীপার কালে নৌকা জলমগ্র হওয়ায় স্রোতে ভাগবত ভাসিয়া যাওয়ার কথা, ১০ জগরাথদেবের রথ টানিবার জন্ত দৈবরাণী, ১১ পাদশাহের আদেশে কুড়িটী হস্তী আনয়ন, তজ্জ্ঞ রসিকের প্রতি পাদশাহের বিশ্বাস, ব্যা<mark>ছের কর্ণে</mark> হরিনাম দান, ১২ কোল অধিপতির রসিকানন্দের প্রতাপ দর্শন, ১৪ বৃন্দাবন গমনার্থ রসিকের প্রতি স্বপ্নাদেশ, ১৫ রেমুণার ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের নিকট সুমাধি করিবার আদেশ, ১৬ বুন্দাবন-যাত্রা। রদিকমঙ্গল মতে ১৫১২ শকে রদিকানন্দের জন্ম, গ্রন্থ-কার রসিকানন্দের শিয়।

প্রসিদ্ধ কবি নরহরি চক্রবর্তী তাঁহার ভক্তিরত্নাকরে শ্রামানন্দের কতকটা পরিচয় দিয়া গিয়াছেন ৷ খামাননপ্রকাশ ও এজীবদাস খামানন্দ-ভামানন্দপ্রকাশ ও খ্যামানন্দবিকাশ বিকাশ লিখিয়া এই ধর্মজীবনের আরও কতকাংশ পরিক্ষুট করিয়াছেন। এই হুই গ্রন্থের মধ্যে ভাষার, ভাবে ও বর্ণনায় খ্যামানন্দপ্রকাশই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কিন্ত ইহাতে শ্রামানন্দের বুন্দাবনলীলাই সংক্ষেপে বর্ণিত হুইয়াছে।

ভক্ত রাইচরণ দাস অভিরামবন্দনা রচনা করিয়াছেন। এই কুদ্র বন্দনাতে অভিরাম গোসামীর ক্সভিরামবলন। চরিতের কিছু কিছু কথা আছে।

দেবনাথ ও বলরাম দাস যথাক্রমে গৌরগণাখ্যান ও গৌর-গণোদেশ রচনা করেন। সংস্কৃত-ভাষায় গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও রহৎ গৌরগণোদেশ নামে গ্রন্থ প্রচলিত গৌরগণাখাান ও আছে, তাহারই ভাব লইয়া সংক্ষেপে উক্ত তুই গ্রন্থ প্রায় ২ শত বর্ষ পূর্বের বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছে। ঐ ত্রই গ্রন্থে শ্রীগোরাঞ্চ মহাপ্রভুর পার্শ্বদগণের সংক্ষেপে পরিচয় আছে।

তিনশত বুৰ্ষ হইয়া গেল দৈবকীনন্দন দাস বৈঞ্ৰবন্দনা

রচনা করেন। তৎপূর্কে গৌড়ীয় বৈশ্ববসমাজে যত মহান্মা বৈশ্ববন্দন। জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলের নাম এই গ্রন্থে আছে। এ কারণ গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও বৈশ্ববৈতিহাস লিখিবার সময় যথেষ্ট্র কাজে আসিবে।

আগর দাদের শিষ্য নাভাজী হিন্দি ভক্তমালের রচয়িতা।
তাঁহার শিষ্য প্রিয়দাস ইহার টীকা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য
ভক্তমাল। প্রভুর শিষ্য রুষ্ণদাস বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়াছেন। তদ্বতীত তিনি আরও বহু ভক্ত-চরিত
ইহাতে সংগৃহীত করিয়া তাঁহার গ্রন্থ খানি সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বহু সংখ্যক ভক্ত-চরিত
বর্ণিত হইয়াছে। এই ভক্তচরিত গ্রন্থানি বৈষ্ণব সমাজে
অতীৰ আদরের সহিত পঠিত হয়।

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর পুত্র শ্রীগতিগোবিন্দ বীর-রত্নাবলী বীর-রত্নাবলী। রচনা করেন। ভণিতায় লিখিত আছে,—

"মহাপ্রভু বীরচক্ত অমূলাপদদদে। শ্রীনিবাসস্ত কহে এ গতিগোবিন্দে॥"

ইহাতে গুপ্তবৃন্দাবনের কিঞ্চিৎ বর্ণনা এবং নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচক্র গোস্বামীর জীবনীর ছুই চারিটী অভুত ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

এ ছাড়া গতিগোবিন্দ ঠাকুরের রচিত 'অন্তপ্রকাশথণ্ড' পাওয়া গিয়াছে, ইহাতে বীরচন্দ্র প্রভুর শেষ লীলার কতকাংশ অন্তপ্রকাশথণ্ড। বর্ণিত দেখা যায়। এথানি বীররত্নাবলীর শেষাংশ হইতে পারে। ইহার শেষে এইরূপ লিখিত আছে—

> "এই ত কহিলাঙ্ মেচ্ছের আদি অন্ত কথা। জে কথা স্থনিলে হুঃখ ঘুচএ সর্ববধা। জয় জয় বীরচন্দ্র অমূল্য পদদ্ধন্দ। অন্তপ্রকাশ কহে এ গতিগোবিন্দে।"

আনন্দচক্র দাস—জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্রবিজয়প্রণেতা।
জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীল ভট্ট রঘুনাথ দাস আচার্য্য প্রভু জগদীশ
চরিত্রবিজয়। পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। রঘুনাথের শিষ্য
শ্রীমন্তাগবতানন্দের স্বপ্ননিদেশে আনন্দচক্র দাস উক্ত গ্রন্থধানি
রচনা করেন।

এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, গয়বড় বন্দা ভট্ট নারায়ণ
সন্তান কমলাক্ষের বাস পূর্বিদেশে ছিল। তাঁহার পত্নী প্রীমতী
ভাগ্যদেবী। উভয়ে বিফুপরিচর্য্যার ফলে জগদীশ পণ্ডিতকে
পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। জগদীশভক্ত কবি আনন্দ দাস অতি
প্রাঞ্জল ভাষায় পণ্ডিতের বিস্তৃত চরিত্র বর্ণনা করেন।

"মাঘ মানে শুক্ল পক্ষে একাদণী তিথি। ভীম একাদণী বলি লোকে জার খ্যাতি॥ \* \* \* একাদশীর রাত্তে লোক শ্রীহরিবাসরে। হরি কৃষ্ণ নাম গান করে উচ্চৈঃম্বরে। শুক্তলগ্ন শুভূগ্রহ শুভূ ক্ষেত্ররাশি। অবতীর্ণ জগদীশ সর্বস্থিপ রাশি।

জগদীশ পণ্ডিত নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চার করিয় অন্তর্নান করেন।

"নিজ পুত্র রামভদ্রে শক্তি সঞ্চারিলা।
তিঁহ ভক্তি দিয়া বহু জীব নিস্তারিলা। \* \* \*
এরপে শ্রীজগদীশ জীব নিস্তারিয়া।
অন্তর্জান হৈলা গৌরপদ ধেয়াইয়া।
পৌষ মাসে শুক্রপক্ষে ভূতীয়ার দিনে।
অন্তর্জান হইয়া গেলেন বুন্দাবনে।
"

আনন্দাস কোন্ সময় এই গ্রন্থ রচনা করেন, তাহা জানা যায় না। তবে তাঁহার হস্তে জগদীশ পণ্ডিতের চরিত্র বেশ পরিক্ষুট হইয়াছে। [জগদীশ পণ্ডিত দেখ।]

### অনুবাদ ও ব্যাখ্যাশাখা।

সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণ বঙ্গীন্ত্র সাহিত্যের যথেষ্ঠ পুষ্টিশাধন করিয়াছেন। প্রেগানিক সাহিত্যের বঙ্গানুবাদ শাখায় ইতঃপূর্ব্বে বহুসংখ্যক স্থবিখ্যাত গ্রন্থের নাম ও পরিচয় প্রদত্ত ইইয়াছে। এহুলে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে কতিপয় গ্রন্থকার ও তাঁহাদের গ্রন্থের নাম ও বিষয়ের উল্লেখ করা হইতেছে।

অকিঞ্চনের বিশেষ কোন পরিচয় জানা যায় নাই। ইনি অকিঞ্চন দাস প্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ রামানন্দ রায় ক্বত জগরাথবল্লভ নাটকের পতামুবাদ করিয়াছেন।

কবিবল্লভের গুরুর নাম উদ্ধব, পিতার নাম রাজ্যরভ এবং ।

মাতার নাম বৈষ্ণবী। বগুড়া জেলার অন্তঃকবিবল্লভ
পাতী করতোয়া নদীতীরস্থ মহাস্থানের সনিকট

অরোরা গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইনি রসকদম্ব নামক গ্রন্থে
বে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই ঃ—

"নিজ গুরুঠাকুর উদ্ধব দাস নাম।
তাঁহার প্রসাদে হৈল সংসার শোভন॥
পিতা রাজবরত বৈষ্ণবী মোর মাতা।
জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা॥
করতোয়া তীর মহাস্থানের সমীণে।
অবোরা গামেতে জন্ম বসতি স্বদলে॥"

কবিবল্লভের রসকদম্ব গ্রন্থ বৈঞ্চব-সমাজে যহনন্দনের বিদগ্ধ-মাধব নাটকের রসকদম্ব নামধ্যে গ্রন্থের আয় স্থপরিচিত নহে। এই রসকদম্বখানি কোন গ্রন্থবিশেষের আমূল অন্থবাদ নহে। গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের অবলম্বন সম্বন্ধে লিথিয়াছেন— "বুলাবনে রূপ সনাতন মহাশর। বনমালী দাস স্থানে কহিল নিশ্চয় # ভাহাতে সনিল নিত্যলীলার আরম্ভ। পরারে লিখিল তম্ব সরসকদম্ব ॥"

#### আবার অন্তত্ত্ব-

"ঐকুক্দংহিতাতত্ব করিয়া প্রধান। পুরাণসংগ্রহ আর করিয়া প্রমাণ # मृजि मूर्थ होन जाटर शूकि नाहि घटि । ছাবিংশতি রস কহি অনেক সকটে ॥"

এই গ্রন্থ দাবিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। দ্বিতীর অধ্যায় হইতে মূল গ্রন্থের আরম্ভ। প্রভাকে অধ্যায়ের শীর্ষদেশে আলোচ্য রসের নাম আছে যথা-ছিতীয় অধ্যায়ে স্থারস, তয়ে বৈভব-রস. ৪থে হান্ত, ধমে প্রেম, ৬ঠে অভুত, ৭মে শিক্ষা, ৮মে স্তৃতি, ৯মে ভেদ, ১০মে শৃঙ্গার, ১১ প্রেম, ১২ শান্তি, ১০ ভাব. ১৪ ভজন, ১৫ বীভৎস, ১৬ আহলাদ, ১৭ ভক্তি, ১৮ ভীতি, ১৯ विषय . २ • करून, २> वीत धवः २२ मीकातम। धरे গ্রন্থানি সহজীয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

ক্লফদাস স্থাবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অগ্রন্ধ। ইঁহার গুরুদত্ত নাম কৃষ্ণকিঙ্কর। ইনি গোপালদাস নামক কুফদাস জনৈক ব্রহ্মচারীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। অবিপ্ল,ত ব্রন্সচারী গুরু গোপাল দাসের আদেশে ক্লফদাস এক্লফ-বিলাস গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীরাম দাস স্বীর গ্রন্থে স্বীর অগ্রজ ও অনুজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যথা :---

> "কুফদাসাকুজ গদাধর জ্যেষ্ঠভাতা। কাশীদাস কহে সাধুজনের চরণে #

আবার অগ্র --

তব পদাস্বজ. কুঞ্চাসানুজ, कानीनांत्र शांत्र शांत्न।"

কুষ্ণদাস, কাশীদাস ও গদাধর এই তিন ভ্রাতাই পরম বৈষ্ণৰ ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ছিলেন। গদাধর দাসের জগৎ-মঙ্গলে ইহাঁদের সবিশেষ বংশ গরিচয় লিখিত হইয়াছে, উহা অতঃপর দ্রপ্রবা। ক্রফদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থখনিতে প্রাঞ্জল ভাষায় হরিলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শ্রীমন্তাগবতেরই আংশিক অনুবাদ ৷ ইহাতে কশ্বপ ও অদিতির তপজা, ভগ-বানের ছাবিংশতি অবতার, বামনোপাথান, রুষ্ণাবতার, প্রীক্তফের বুন্দাবন মথুরা ও দারকালীলা, উদ্ধবপ্রশ্ন, উদ্ধবের প্রতি ভগবানের তত্ত্ত্তানোপদেশ, চতুর্বিংশতি গুরুর বিষয়, জ্ব-চরিত্র, ভগীরথের উপাখ্যান, শতখ্যাশূর বধ, প্রহলাদচরিত্র ইত্যাদি বিষয় লিখিত হইয়াছে। এখানি অমুবাদ গ্রন্থ হইলেও প্রীভাগবতের উক্ত প্রবন্ধগুলির আংশিক অমুবাদ, ফলতঃ এই সকল বিষয় অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মতপার্থক্যও দৃষ্ট হইল।

গদাধর স্থবিখ্যাত কাশীরাম দাসের অনুজ। ইনি উৎকল-স্থিত মাথনপুরের বিশ্বেশ্বরের বাটীতে তুর্গাদাস চক্রবর্ত্তীর নিকট পুরাণ গ্রন্থ শুনিয়া জগৎমক্রল রচনা করেন। এই গ্রন্থ স্বন্দ ও ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির ভাব লইয়া অনুদিত। এই গ্রন্থে উৎকলখণ্ডের বর্ণনা আছে। গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার বিস্তৃতরূপে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, যথা—

> "ভাগীরথী তীরে বটে ইক্রায়ণী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম 🛊 অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের বাম পদতলে। নিবাদ আমার দেই চরণকমলে। তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্র দেব যে দৈত্যারি : দামোদরপুত্র তার সদা ভজে হরি। ছুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন। ছবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন 👂 তাহার নন্দন হয় নাম ধনপ্রর। তাহাতে জন্মিল শুন এ তিন তনয় 🗈 রঘণতি ধনপতি দেব নরপতি। রঘুণতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিত মতি 🛭 প্রিয়ঙ্কর রঘুদে**ব কেশব ফুল্দর।** চতুর্থ শ্রীমুখদেব পঞ্চম শ্রীধর 🛭 প্রিয়ঙ্কর হইতে এ পঞ্চ উদ্ভব। যতু স্থাকর মধু রাম যে রাফ্ব 🛊 স্থাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার। শীমস্ত কমলাকান্ত এ তিন কুমার। প্রথমে শ্রীকৃঞ্চাস শ্রীকৃঞ্চিক্তর। রচিলা কুঞ্চের গুণ অতি মনোহর। দ্বিতীয় শ্ৰীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে। রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে 🛚 জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ। তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥"

কাশীরাম দাস মহাভারত লিখিয়া অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়া-ছেন। তদীয় অগ্রজ ক্লফদাস শ্রীকৃষ্ণবিলাস গ্রন্থ লিখিয়া জনসমাজে কবিখাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সর্বাকনিষ্ঠ গদাধরের জগৎমঙ্গল বা জগন্নাথমঙ্গল গ্রন্থথানিও অতীব উপাদেয়। **এই** গ্রন্থ ১৫৬৪ শকে ( বা ১০৫০ সালে ) লিখিত হয় যথা :---

> প্চতৃঃষষ্টি শকাব্দা সহস্ৰ পঞ্চাশতে। সহস্ৰ পঞ্চাশ সন দেখ লেখা মতে ॥"

তিন ভ্রাতাই সাহিত্যদেবক ও ভগবদ্ধক্তিপরামণ ছিলেন 🛭

গিরিধর—ইহাঁর কোনও পরিচর পাওয়া যার নাই। জয়দেবক্বত সংক্বত গীতগোবিন্দ গীতিকাব্যের বঙ্গান্থবাদকগণের মধ্যে
গিরিধর অন্ততম। ১৭৩৬ খুষ্ঠান্দে অর্থাৎ
গিরিধর
ভারতচন্দ্রের অরদামঙ্গল রচিত হওয়ার ১৬
বংসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হয়। গিরিধরের অনুবাদে মূল
গ্রন্থের ভাব, মাধুর্য্য ও পদলালিত্য অব্যাহত রহিয়াছে। অভিসারের পদনীর অনুবাদ এইরপ ঃ—

"কর অভিনার, করি রতিরস, মদন মনোহর বেশে । গমনে বিলম্বন, না কর নিভম্বিনী, চল চল প্রাণনাথ পাশে ।"

ইনি দাসগোস্বামীর মনঃশিক্ষারও অন্ত্বাদ করিয়াছেন।
গোপীচরণ দাস— চৈতগুচক্রামৃতের অন্ত্বাদক।
গোবিন্দ ব্রন্ধচারী—ইনি জয়দেবকৃত সংস্কৃত গীতগোবিন্দের
গোবিন্দ ব্রন্ধচারী বঙ্গভাষায় প্রভাষাদ করিয়াছেন।

ঘনপ্রাম দাস —ইনি গোবিন্দরতিমঞ্জরী গ্রন্থের অনুবাদক।

ঘনখাম দাস গোবিন্দ রতিমঞ্জরী ই হারই রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ।

জয়ানন্দ—ইনি শ্রীমন্তাগবতের ধ্রুবচরিত্র ও প্রহলাদচরিত্রের

জয়ানন্দ ভাবালম্বনে হুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

দীনহীন দাস — ইনি কবিকর্ণপুরের রচিত সংস্কৃত গৌর-দীনহীন দাস গণোদ্দেশদীপিকা গ্রন্থের অমুবাদ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থখানির নাম কিরণদীপিকা।

দেবনাথ—শ্রীমন্তাগবতের ভ্রমরগীতার ভাবগত অনুবাদ দেবনাথ দাস করিয়া ভ্রমরগীতা নামে বাঙ্গালা পত গ্রন্থ প্রাণয়ন করিয়াছেন।

নরসিংহ দাস — ইনি সংস্কৃত হংসদৃত গ্রন্থের ভাবগত অনুবাদ নরসিংহ দাস করিয়াছেন। গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ:—

"প্রথমে বনিষ মুক্তি প্রভুর চরণ।
ক্রন্ধা বিষ্ণু মহেশ্বর যত দেবগণ।।

\* \* \* \* \*

গোপীর বিরহ কথা না যায় কথন।
লোকচছলে দাস গোসাঞি করিলা রচন।
সংস্কৃত করিলা গ্রন্থ বুঝাতে স্কলন।
মুর্থেই ইহার কথা না জানে মরমে॥
কুক্ষের সংবাদ কিছু জানিতে না পারে।
সন্ধাদ না পাঞা গোপী সনা মন পুরে॥
হংসদৃত করি পাঠাইলা অবশেবে।
কৃষ্বি ভাহার কথা শুন স্বিশেবে।

\*\*

ছংসদৃত গ্রন্থথানি জ্ঞীরূপ গোস্বামীর বিরচিত। কিন্ত নর-সিংহ দাস "দাস গোস্বামী"র রচিত বলিয়া লিথিয়াছেন। জ্ঞীমৎ রবুনাথ দাসই "দাস গোস্বামী" নামে খ্যাত। তিনি ৰে কথনও হংসদৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এ কথা আর কোথাও জানা যায় না। জমুবাদ পাঠ করিয়া আমরা যে মর্ম্ম বৃত্তিশ্বাম, তাহাতে এই গ্রন্থখানি শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদৃত অবলমনেই রচিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইল।

নরসিংহ দ্বিজ —ইংহার গ্রন্থের নাম উদ্ধব-সংবাদ। ইহা নরসিংহ দ্বিজ শ্রীমন্তাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাবগত সমুবাদ।

নারায়ণ দাস — শ্রীমদাসগোস্বামীর রচিত স্থবিখ্যাত মুক্তানারামণ দাস চরিত্র গ্রন্থের পভাত্নবাদ করিয়াছেল। প্রস্থশেষে লিখিত হইয়াছে—

"প্রভু শ্রীজয় গোপানন্দ পাদপন্ন আশ। মুক্তার চরিত্র কহে নারারণ দাস। ঋতু বেদ অহু চক্র (১৭৪৬) গণনা সঙ্কেতে। মুক্তা-চরিত্র ভাষা হৈল যিদিতে॥"

ইহার শ্লোকসংখ্যা প্রায় হই সহস্র।
প্রেমদাস—ইনি দাস গোস্বামীর মনঃশিক্ষার বঙ্গাত্মবাদ ও
প্রেমদাস
ভানে স্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই প্রস্তের
উপসংহারে লিখিত আছে—

"এনাস গোসাঞীর পদ হৃদে আশ কৈল।
দ্বাদশ শ্লোকের অর্থ মন বুঝাইল।
বৈষ্ণব গোসাঞী পাদপন্ম হৃদি আশ।
মনংশিক্ষা সংক্ষেপার্থ ক্তে প্রেমদাস।"

কবিকর্ণপুর ক্বত প্রীচৈতভাচন্দ্রোদয়নাটকের অমুবাদ করিরাই এই প্রেমদাস বৈষ্ণবস্নাজে প্রপরিচিত হইয়াছিলেন।
এই গ্রন্থখনি কোনও সমরে সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের
পরম প্রীতিকর পদার্থ বিশিরা গণ্য হইত। এখনও ইহার যথেষ্ঠ
আদর আছে। ইহার নাম চৈতভাচক্রোদয়কৌমুদী। ইহা
মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও অমুবাদ, ইহার শ্লোকসংখ্যা ৩৮২৫। বংশীশিক্ষা নামক একখানি গ্রন্থ প্রেমদাসের রচিত বিশিয়া লিখিত
আছে। বংশীশিক্ষার প্রেমদাসের অপর নাম পুরুষোন্তম, তিনি
বংশীশিক্ষার আপনাকে উপরোক্ত গ্রন্থরচিয়তা বিশিয়া পরিচয়
দিয়াছেন। কিন্তু এ সন্ধন্ধে মতভেদ আছে।

ভগবান্ দাস—ইহার রচিত গীতগোবিন্দের একথানি পছামু-ভগবান্ দাস বাদ আছে। গ্রন্থ শেষে লিখিত আছে—

> "স্বাক্তর লিখিল দীন ভগব!ন্দান। জয়দেব থাদপত্ম মনে করি আশা।"

গ্রন্থকার গ্রন্থের উপদংহারে হেঁয়ালীর ভাষার ভাঁহার নাম

ধাম ও গ্রন্থ রচনার সময়ের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্ যথা ;--

> "সমাপ্ত করিল গজ ইযুরস সোমে। ( ১৬৫৮ ) কুঞ্পক্ষে আঘাঢ়ের দিবস পঞ্চমে। পটের ভৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার। সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বধার॥ ইন্দের বাহন পরে দময়ন্তী পতি। বিরচিল দেই গ্রামে করিয়া বসতি ॥"

এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে একটা সংস্কৃত শ্লোক আছে। সেই শ্লোকে মহাপ্রভুর বন্দনা করা হইয়াছে। প্রারে বন্দনা এইরূপ--

> "প্রথমে বন্দিব গৌরচন্দ্র অবতার। জার সম ভুবনে দয়ালু নাহি আর ॥"

এই গ্রন্থানি ১৬৫৮ শকে রচিত হইয়াছে। জগবান্ দাস এই গ্রন্থ রচয়িতা কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে।

মাধব গুণাকর—ইনি উদ্ধবদূত গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থ-মাধ্ব গুণাকর থানি ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের ভাবগত বঙ্গান্তবাদ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৭৮০। গ্রপ্ত শেষে কবি নিম্ন-লিখিত আত্মপরিচয় দিয়াছেন : --

> ''তাডিত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম ॥ তার পুত্র মাধ্ব নামেতে গুণাকর। পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্ব গুণ্ধর ॥ গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে। তার সভাসদ ছিল দ্বিজ সর্কগুণে ॥ উদ্ধবদূত গ্রন্থ করিল রচন। তাহ। স্থানি মৃগ্ধ হয় জত সভাজন।"

মুকুন্দ বিজ- ইনি জগনাথমঙ্গল-গ্রন্থের রচয়িতা। জগনাথ-মঙ্গল কোন গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ না হইলেও মুকুন্দ দ্বিজ পুরাণবিশেষের ভাবগত অনুবাদ। এই জন্ম এই গ্রন্থানিকেও অন্তবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করা হইল। জগন্নাথমঙ্গল কোন কোন স্থানে "জগন্নাথ-বিজয়" নামেও অভি-হিত হইয়াছে। জয়ানন্দের চৈতগ্রমঙ্গলে যেরূপ জগন্নাথের বর্ণনা আছে, এই গ্রন্থেও ঠিক সেই সকল বর্ণনা দৃষ্ঠ হয়। জগন্নাথমঙ্গল জয়ানন্দের চৈততামঙ্গলের পরবর্ত্তী গ্রন্থ, এরূপ অনুমান করার প্রচুর কারণ আছে। ইহাতে জগুরাথমাহাত্মাদি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা চুই সহস্র।

যহনন্দন দাস—ইনি পাণিহাটীর বৈভবংশসন্ত, জীনিবাস

আচার্য্য প্রভুর কন্তা শ্রীমতী মেনকা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। ইনি ১৬০৭ খুষ্টাব্দে কর্ণানন্দ গ্রন্থ রচনা করেন। যতুনন্দন দাস কর্ণানন্দ আচার্য্য প্রভুর ও তদীয় শিষ্যশাখার পরিচয়গ্রন্থ। যতুনন্দন দাস সংস্কৃত ভাষায় স্কুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের উৎকৃষ্ট প্রতান্ত্রাদ করেন, নিমে উহাদের বিবরণ লিখিত হইল:-

বিষমক্ষল ঠাকুর রচিত কৃষ্ণকর্ণামৃত একথানি প্রাসিদ্ধ স্থ্যমধুর সংস্কৃত গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ মাধুর্য্য যেমন কৃঞ্কর্ণামৃত স্থলররূপে বর্ণিত হইয়াছে, অপর কোন গ্রন্থে তাদৃশ সরস ও স্থমধুর বর্ণনা দেখা যায় না। এটিচতক্সচরিতামুত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে গ্রন্থের ভাব শতধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্থকবি যতুনন্দন এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকার বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যাত্মবাদ করিয়া অসংস্কৃতজ্ঞ পাঠকগণের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। এই অমুবাদে যহনদান বিদ্যাত্রও স্বাধীনতা অবলম্বন করেন নাই। তিনি যথাসন্তব টীকার পদ্যাত্মবাদ করিয়াছেন। কিন্ত অনুবাদে ভাষার লালিত্য সংরক্ষিত হয় নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক গোবিন্দ-লীলামৃত নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, এই গোৰিন্দ-লীলামৃত গ্রন্থখানি তাহারই বঙ্গানুবাদ। **গ্রন্থকার স্থানে** স্থানে ব্যাখ্যার কার্য্যও স্থসম্পন্ন করিয়াছেন।

যতুনন্দনের রসকদম্ব শ্রীরূপ গোস্বামীর রচিত বিদ্ধমাধব নাটকের বাঙ্গালা ভাষায় পদ্যাত্মবাদ। রসকদম্ব রসকদম্ব বিদগ্ধমাধবের কেবল অনুবাদ নহে। ইহাতে মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও ভাব পরিক্ষ্ট করা হইয়াছে।

রসময় দাস-গীতগোবিন্দের একথানি প্রভায়বাদ করিয়া-রসময় দাস ছেন। আরম্ভ এইরূপ:—

> ''জয় জয় শচীস্থত শ্রীচন্দ্রকুমার। কুপা করি দেহ নিজ সেবা অধিকার ॥"

অমুবাদনী পূজারি গোস্বামীর দীকার অভিপ্রায় অমুসারে রচিত হইয়াছে। অনুবাদকও তাহা স্বীকার করিয়াছেন, যথা;—

> "মেঘাবৃত চন্দ্র পুন রহে সেইখানে। দীকায় এই মত অর্থ করয়ে ব্যাখানে ।"

স্মতরাং এখানিও অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা গ্রন্থ। উপসংহারে ভণিতা এই—

> ''অতি দীন অতি হীন রসময় দাস। ঞ্জীগীতগোবিন্দ ভাষা করিল প্রকাশ ॥"

রাধাবলভ দাস — শ্রীনদাস গোম্বানীর বিশাপ-কুমুমাঞ্জলির

যাধাবলভ দাস প্রতামবাদ করেন।

রূপনাথ দাস—ইহার দিখিত শ্রীমন্তাগবতের প্রমরণীতার স্থানাথ দাস একথানি ভাবগত অমুবাদ ও বাঙ্গালা পছ-হাছ আছে।

লাউড়িয়া ক্ষণনাস—ইনি বিষ্ণুপুরীকৃত ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থের লাউড়িয়া ক্ষনাস অনুবাদ করিয়াছেন বলিয়া জানা বায়। ঈশাননাগরের অদৈতপ্রকাশাদি মতে ইনি অদৈতপ্রভুর বাল্য-লীলা স্ববের রচমিতা।

চৈতক্তমঙ্গল-প্রণেতা লোচন দাদ রায় রামানন্দকৃত সংস্কৃত জগরাথ-বল্লভ নাটকের শ্লোক ও গীতাংশের লোচন দাস বাঙ্গালা পত্তে অতুবাদ করিয়াছেন। লোচন শাদের অত্বাদ মধুর, প্রাঞ্জল ও সরস। লোচন দাদের স্বাধীন অমুবাদ স্থানে স্থানে মুল পত্ত এবং গীত অপেকাও সরস ও মধুর-তর হইয়াছে। মূলের অক্ষ্ট ভাব অন্নবাদে প্রক্ষ্ট। লোচন দাসের অনুবাদের বিশেষত্ব এই যে, উহা মূল গ্রন্থের প্রতি শব্দের বিশুদ্ধ অনুবাদ নহে। মূল গ্রন্থের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাথিয়া সেই ভাব যাহাতে সরস ও মধুর ভাবে প্রক্ষাট হইতে পারে, লোচন সেই দিকেই অধিকতর দৃষ্টি রাখিয়াছেন। মুরারি খ্যপ্তের চৈত্রভারিত অনুবাদে লোচন দাস এত অধিক স্বাধী-নতা অবলম্বন না করিলেও সেই অনুবাদ পগুগুলি আদৌ <mark>অমুবাদের ভার প্রতীয়মান হয় না। স্মলগিত সহজ শন্দবৈভবে</mark> এবং ভাবের সরস্তায় ও মাধুর্য্যে লোচনের প্রান্থবাদ বঙ্গভাষার এক শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। আনন্দলতিকা ও হর্রভসার গ্রন্থ ইহারই প্রণীত বলিয়া প্রসিক্তি আছে।

হরিবোল দাস —ইনি ক্বঞ্জনীলার পৌরাণিক ঘটনার ভাবা-হরিবোল দাস বলম্বনে নৌকাথণ্ড নামক একথানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ১২০০।

### ভজন-গ্রন্থা ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের রচিত বহু সংখ্যক ভঙ্গনগ্রন্থ দৃষ্ট হয়।
তন্মধ্যে কতকগুলি গোষামিগণের রচিত শাস্ত্রসম্মত, অপর
অবিকাংশই বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভঙ্গন-প্রণালীবিষয়ক। এই শেষোক্ত গ্রন্থশেশীর মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থ
কৃষ্ণদাস, নরোক্তম দাস, প্রীজীব গোষামী, রূপ গোষামী, সনাতন গোষামী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রদিদ্ধ গোষামিগণের রচিত
বলিয়া লিখিত আছে। ফলতঃ এই সকল গ্রন্থ তাদৃশ ম্পণ্ডিত
ব্যক্তিগণের ঘারা রচিত হইয়াছে বলিয়া আদেী মনে করা
মাইতে পারে না। এমন কি এক গ্রন্থই কোন নকলে কৃষ্ণদাস-

প্রণীত,কোন নকলে শ্রীনীব গোস্বামিকত, কোন নকলে চৈতন্ত-দাস ক্রত, আবার কোন নকলে নরোত্তম দাস-রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এক্লপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যাহা হউক, আমরা নিম্নে অকারাদি বর্ণমালা ক্রমে এই সকল গ্রন্থকারের নাম এবং তৎসক্ষে তাঁহাদের গ্রন্থের দামাদি উল্লেখ করিতেছি।

অকিঞ্চন দাস—ভক্তিরসান্মিকা নামে একথানি ক্ষুদ্র ভজনগ্রন্থের রচয়িতা। আবার দীন কৃষ্ণদাসের
রচিত বলিয়া এই নামে আর একথানি হস্তলিপি দৃষ্ট হইল। এই হুইখানি গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামের পার্থক্য
ব্যতীত আর কোনও পার্থক্য নাই। এই গ্রন্থ আড়াই শত
বর্ষের পূর্বের রচিত হইয়াছে।

অত্যুত দাস—গোপী-ভক্তিরসগীতনামক একথানি গ্রন্থ গোপীভক্তিরসগীত শোকসংখ্যা ২১০০। ইহার ভণিতাম এইরূপ লিখিত আছে—

> "মজিরা অচ্যত দাস সেই রাঙ্গা পার। গোপীভক্তরসগীত আনন্দেতে গার।"

আনন্দ দাস —রসম্থার্ণর নামক একথানি গ্রন্থ ইহার রচিত।

রসম্থার্ণর রসম্থার্ণরে ব্রন্ধর বর্ণনা আছে। রসের
ভলন সমস্কে অনেক কথা ইহাতে লিখিত।

ক্ষণাস—১ স্বরূপবর্ণন, ২ বৃদ্ধাবনধ্যান, ৩ স্বরূপনির্ণন্ন, ৪ গুরু-শিষ্যসংবাদ, ৫ রাগময়ী কণা, ৬ রূপমঞ্জরীসংপ্রার্থনা, ৭ শুন-রতিকারিকা, ৮ আত্মনিরূপণ, ১ দণ্ডাত্মিকা, ১০ রুসভক্তি-লহনী, ১১ রাগরত্মাবলী, ১২ দিদ্ধিনাম, ১৩ আত্মজিজ্ঞাসাতত্ব, ১৪ জ্ঞানরত্মালা, ১৫ আত্মনির্ণন্ন, ১৬ গুরুতত্ব, ১৭ জ্ঞানসন্ধান প্রভৃতি অনেকগুলি কুদ্র কুদ্র সহজিয়া সম্প্রদারের ভজনগ্রন্থ কৃষ্ণদাসের রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। নিম্নে এই সকল গ্রন্থের ক্রেকখানির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা যাইতেছে।

স্বরূপবর্ণন গ্রন্থে সাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এই পুঁথিখানির

যথেষ্ঠ প্রচার ছিল। ইহার স্পনেক নকল

স্বরূপ-বর্ণন আমাদের হস্তগত হইয়াছে। গ্রন্থগুলিতে
বছল পাঠাস্তর আছে। শ্লোকসংখ্যা মাত্র ১৫০। ইহার উপসংহারে লিখিত আছে—

"একদিন নিবেদন করিমু তাহারে।
অরপের কুপা হইল তোমার উপরে।
তিনগনে কুপা করে। কিছু গ্রন্থ সার।
গৌড় লইরা তাহা সভার করিব প্রচার।
তেঁহ কুপা কৈল গ্রন্থ এই ভিনজনে।
নমস্থারি ধৌড়নেশ করিলা গমনে।

এীরপের আজ্ঞায় তার রাধাকুওলীলা। স্থা গৌড়বাসী লোক তাহা আচরিলা। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ। স্বরূপ-বর্ণন কিছু কহে কৃঞ্দাদ ॥"

আর একথানি নকলের উপসংহারে লিখিত আছে ;—

"এরপ এবজনীনা করিলা বিস্তার। পরকীয় মতে তাহা করিলা প্রচার # শীরপ শীরঘুনাথ পদে যার আশ। স্বরূপ-বর্ণনা কিছু কহে কৃষ্ণদাস ।"

"বুদাবন ধ্যান" গ্রন্থানিতে বুদাবনের রসের কণ্ম বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থানি কুদ্র। ইহাতেও সহ-বৃশাবন ধ্যান जिया देवस्थव मस्थानाद्यव ভজন-প্রণালী সামান্তাকারে লিখিত।

স্বরূপ-বর্ণনা ও স্বরূপ-নির্ণয় পৃথক্ গ্রন্থ বলিয়া বোধ হইল না, বিস্ত কোনও কোনও নকলে কিছু কিছু পার্থক্য এবং শ্লোক-সংখ্যারও কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইল। স্বরূপ-বর্ণনে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে. স্বরূপ-দির্ণয়েও ঠিক সেই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

গুরুশিয্যসংবাদে প্রশ্নোত্রচ্ছলে সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্ব লিখিত। এই গ্রন্থখানিতে বুন্দাবনের গুরুশিষ্য-সংবাদ রসতত্ত্ব এবং সহজিয়াগণের সাধনতত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বর্ণিত।

রাগময়ী-কণা অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। গল্পে পল্পে লিখিত। ইহাতে গুরুর লক্ষণ নিণীত হইয়াছে। এই পুস্তকের গছের নমুনা অতঃপর গছ-সাহিত্যে লিখিত হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামীর অন্তর্ধ্যানে বিলাপ-বর্ণনই এই গ্রন্থের ৰূপমঞ্জরী সংপ্রার্থনা বিষয়। এখানি অতি ক্ষুদ্র সহজিয়া গ্রন্থ। শ্ৰীরূপ গোস্বামীই শুদ্ধরতিতত্ত্বের মূল বলিয়া শুদ্ধরতি-জন্বতি-কারিক। \* কারিকায় বর্ণিত।

আত্মজিজ্ঞাসা গত পতাত্মক প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার আরম্ভ এইরূপ—"অথ আত্মজিজ্ঞাসা লিখাতে। তুমি আৰুজিজাসা কে? আমি জীব। কোনু জীব? তটস্থ জীব। থাক কোথা? ভাণ্ডে।" ইত্যাদি

ভণিতায় লিখিত আছে—

"সহচরী সহ আফাদিতে মোর চরণ **আ**শ। জিজ্ঞাসাতস্থ্যারাৎসার কহে কুঞ্দাস ॥"

"আত্মজিজাসাসারাৎসার" নামেও এই প্রন্থখানি অভিহিত। আবার নরোত্তমরচিত দেহকড়চের সহিত কেবল ভণিতা ছাড়া আর দকল অংশেই ইহার একতা রহিয়াছে।

দণ্ডাত্মিকা গ্রন্থে চৌষটি দণ্ডের ভোগদেবা দণ্ডাত্মিকা হইয়াছে। রসভক্তি-লহরী—পরকীয়ার শ্রেষ্ঠতা বর্ণনাই রসভক্তি-লহরীর উদ্দেশ্য। यथा--

> ''স্বকীয়া ভাবেতে নাহি বিচ্ছেদের ভন্ন। এই হেতু পরকীয়া করহ আশ্রয়॥ পরকীরা ভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্ৰজ বিত্ৰ ইহার অক্তত্ত নাহি বাস ॥"

রাগ-রত্নাবলী—এই গ্রন্থে বাম ও দক্ষিণ রাগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

> ''রাগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ করি দুইবিধ হয়। বামা দকিণা রাগ ছইবিধ কয় ॥"

দিদ্দিনাম-এই গ্রন্থে বৈষ্ণব মহাস্তগণের পূর্বজন্মের নাম সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা---

> "মদন-লাল্যা স্থী কহি তার নাম। পুরুষোত্তম পণ্ডিত সেই করিল বিধান ॥ এহি ত হইল সব যথের নিরূপণ। শ্রীকৃঞ্দাস কবিরাজের মন রহু অকুক্ষণ 📭

এতদ্বাতীত আশ্রমনির্ণয়, গুরুতত্ত্ব, জ্ঞানসন্ধান, মনোর্ত্তি-পটল, চমৎকার-চক্রিকা, প্রহলাদচরিত্র, আত্মসাধন, সারসংগ্রহ, পাষণ্ডদলন, জবামঞ্জরী প্রভৃতি অনেকগুলি কুদ্র কুদ্র পুস্তক ক্লঞ্চদাসরচিত বলিয়া লিখিত আছে।

ক্ষুবাম দাস-ভজন-মালিকা নামক গ্রন্থের রচয়িতা। জন-মালিকা ্র গ্রন্থানির রচনা ও ভাব ভাল। ক্রফভক্তির প্রাধান্ত স্থাপনই এই গ্রন্থের বিষয়।

গিরিধর দাস—স্মরণ-মঙ্গলস্ত্র গ্রন্থ ইহার রচিত। ইহাতে শ্বরণ-মঙ্গল 💮 শ্রীশ্রীরাধাকুষ্ণের অষ্টকালীয় লীলা-শ্বরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে 👬

গুরুদাস বস্থ—প্রেমভক্তিসার। এই গ্রন্থে গোড়ীয় বৈষ্ণব-প্রেমভক্তিসার সম্প্রদায়ের সাধ্যসাধনতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে।

গোপাল ভট্ট—ইনি গোলোক-বর্ণন গ্রন্থের রচয়িতা। ইহার শোকসংখ্যা এক শত। ইহাতে গোলোক-গোলোক-বর্ণন বর্ণন এবং প্রীগোরাঙ্গ-নিত্যানন্দ-জাহ্নবাতত্ত্ব প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

গোপীরুষ্ণ দাস—হরিদামকবচ ইহার রচিত। শোকদংখ্যা ১৫৪। ইহাতে হরিনাম-মাহাত্ম হরিনামকবচ সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ইহার প্রথমে লিখিত হইয়াছে:-

''চৈতক্ত গোসাঞী কংহন শুদ শচীমাতা। অবধৃত নিতাইর আমি লইব যাইয়া বার্তা॥"

গোপীনাথ দাস—ইহার রচিত গ্রন্থের নাম সিদ্ধসার।

সিদ্ধসার

ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৮•। ইহার উপসংহারে

বিশিত আছে;—

"আপন ইচ্ছায় জীব নানা কর্ম করে। কাব্য নাহি সিদ্ধ হয় শ্রম করি মরে॥"

গোবিন্দ দাস—নিগম নামক গ্রন্থণানি ইহার রচিত। ইনি
কোন্ গোবিন্দ দাস, এই গ্রন্থ পাঠে তাহা জানা
শিগম
যার না। এই গ্রন্থের পছগুলি সরল।
সম্ভবতঃ স্থপ্রসিদ্ধ পদক্তা গোবিন্দদাসই ইহার রচিত্ত বলিয়া
বিশিত আছে।

গৌরীশাস—নিগৃঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী রচনা করেন। এই গ্রন্থ মুকুন্দদাসের অমৃতরসাবলির বিস্তার ভিন্ন শিগুঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী আর কিছুই নহে। গ্রন্থকারকে মুকুন্দদাসের শিষ্য বলিয়া মনে হর।

কৈতভাদাস—রসভক্তি-চন্দ্রিকা ইহার রচিত। কিন্তু
নরোত্তম দাসের ভণিতার এই নামে একখানি
রসভক্তি-চন্দ্রিকা
গ্রন্থ আছে, উভর গ্রন্থের রচনার কোন পার্থক্য
নাই। ঈশ্বরতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের বর্ণনাই এই গ্রন্থের বিষয়।
সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনসাধনের গ্রন্থ।

জগন্নাথ দাস—ইনি বসোজ্জল গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থের রসোজ্জল শ্লোকসংখ্যা ৬৬•। ইহাতে ব্রজরসের ভজন লিখিত হইন্নাছে। ইনি "তিন মান্তবের বিবরণ" নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়া গিন্নাছেন।

জয়কৃষ্ণ দাস-মদনমোহনবন্দনা গ্রন্থ ইহার প্রণীত।

শ্রীজীব গোস্বামী—ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অতি পূজনীয় গ্রন্থকার। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের রচিয়তা। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় যে কোন গ্রন্থ লিথিয়া গিয়াছেন, বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ উপাসনাসার ও তাহা স্বীকার করেন না। কিন্তু সহজিয়া নিত্য বর্ত্তমান প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া লিথিত আছে। ফলতঃ এই তুইখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ শ্রীজীবের রচিত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

জীবনাথ—রসতত্ত্ব-বিলাস নামক একথানি গ্রন্থ ইহার প্রাণীত।
হংথী রুঞ্চনাস—ইহার অপর নাম খ্রামানক। সহজ-রসামৃত
নামক সহজিয়া সম্প্রদায়ের একথানি কুল
সহজ-রসামৃত
পুত্তক আছে, ইনি উহার রচমিতা বলিয়া
নিধিত হইয়াছে।

দীন ভক্তদাস—ইনি বৈঞ্চবামৃত নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রণ্রেতা। বৈশ্ববামৃত ইহার প্রকৃত নাম কি, গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। এখানিও সাধ্য-সাধনতত্ত্ব।

নরসিংহ দাস—দর্পণ চক্রিকা ইঁহার রচিত। বৈষ্ণবদিগের দর্পণ-চক্রিকা ভজন-সাধন গ্রন্থ। "পত্মশৃঙ্গার" নামে এক গ্রন্থ নরসিংহ দাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত আছে।

নরোত্তম দাস—ইঁহার পবিত্রজীবনী নরোত্তম দাস শব্দে দ্রষ্টিয়। ইঁহার প্রণীত প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিক। গ্রন্থ প্রার্থনা ও কিন্তুলনীয়; প্রেমভক্তিচন্দ্রিক। কিন্তুল ইহাঁর নামে আরও বহুসংখ্যক প্রান্থ দেখিতে পাওয়া যায়, বথা—উপাসনাপটল, অর্থবিসংবাদ, অমৃতরসচন্দ্রিকা, প্রেমভাবচন্দ্রিকা, সারাৎসারকারিকা, ভক্তিলতিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, রাগমালা, চমৎকারচন্দ্রিকা, শ্মরণমঙ্গল, স্বরূপকরলতিকা, প্রেমবিলাস, তত্ত্বনিরূপণ ও রসভক্তিচন্দ্রিকা। এই সকল গ্রন্থের অধিকাংশই সহজিরা সম্প্রদারের শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের শ্রীকরপ্রস্ত বলিয়া মনে হয় না।

নিত্যানন্দ দাস—রাগময়ীকণা ও রসকল্পসার নামে তুইখানি রাগময়ীকণা ও গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া বর্ণিত আছে। এই রসকল্পসার নামীয় ভণিতা আছে। এই রসকল্পসার বৃন্দাবন দাসের রচিত বলিয়াও অন্ত নকলে দৃষ্ট হইল। এই নিত্যানন্দ দাস সম্ভবতঃ স্থাবিখ্যাত প্রেমবিলাস গ্রন্থ-রচয়িতা নহেন।

প্রেমদাস উপাসনা-পটল ও আনন্দ-ভৈরব রচয়িতা।
উপাসনা-পটল নরোত্তমদাসের রচিত বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।
উপাসনা-পটল আনন্দ-ভৈরব এখানি তাল্লিক প্রভাবে প্রভাও আনন্দ-ভৈরব বিত বাউল সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইহাতে অনেক
অল্লীল কথা আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে অনেক গ্রন্থকারই প্রেমদাস নামে পরিচিত। প্রীচৈতক্রচক্রোদয়ের অন্থবাদক এক প্রেমদাস। মনঃশিক্ষা ও বংশীশিক্ষা এই হুইখানি গ্রন্থের রচয়িতাও
প্রেমদাস নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্বাতীত অন্ত কোন কোন ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রেমদাসের রচিত বলিয়া জানা বায়।

প্রেমানন্দ—মনঃশিক্ষা নামক বিবেকবৈরাগ্য-শিক্ষাপ্রদ একথানি অতি স্থলর গ্রন্থ প্রেমানন্দের নামে
রচিত। সে প্রেমানন্দ বৈষ্ণব পাঠকগণের
স্থপরিচিত। চক্রচিস্তামণি নামক একথানি গ্রন্থও প্রেমানন্দ
দাসের রচিত বলিরা প্রচলিত। চক্রচিস্তামণি গম্ম প্রময় গ্রন্থ।
এথানি সহজিরা বৈষ্ণবদের সাধনতত্ত্বসম্বদ্ধীয় গ্রন্থ।

বলরাম দাস— বৈষ্ণবাভিধান ও হাটবন্দন এই হুই গ্রন্থের

রচয়িতা। বৈষ্ণবাভিধান কবিকর্ণপুরের বা দৈবকীনন্দন দাদের গোরগণোদ্দেশদীপিকার অনুবাদবিশেষ ৷ বল-বৈঞ্বাভিধান রাম দাদের সারাবলি, রুঞ্লীলামৃত, বৈষ্ণব-ও হাটবন্দন চরিত নামেও কএকথানি গ্রন্থ পাওয়া যার।

মথুরা দাস-ইনি আনন্দলহরী নামক সহজীয়া সম্প্রদায়ের আনন্দলহরী ভজন গ্রন্থ-রচ্য়িতা।

মনোহর দাস-দীনমণিচন্দোদয় ইহার রচিত। এই গ্রন্থ-থানি বিংশ অধ্যায়ে বিভক্ত। একবিংশতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার স্বীয় বংশের পরিচয় প্রদান করিয়া আপনাকে मीनमनि-हत्नामस স্থবিখ্যাত রামানন্দ রায়ের ৰংশধর বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। একবিংশ অধ্যায়ে গ্রন্থকারের পরিচয় এবং ঐতিহাসিক বিবরণ আছে। রাগানুগা ভজনমার্গের উপ-দেশই এই এন্তের প্রতিপাত। গ্রন্থানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের ভজনসাধনগ্ৰন্থ। যথা-

> "একদিন ছুইন্ন আনন্দ সহিতে। কহিতে লাগিলা কথা প্রেম প্রচারিতে 1 শ্রীরাধা সহিতে হরি শৃঙ্গারে আবৃতে। এক বিন্দু পাত তাহা হৈল আচ্যতে। সেই বিন্দু ব্ৰজ হৈতে পড়িল খিনিয়া। তেলোময় রূপ হৈল পত্রেতে আসিয়া॥"

গৌরহরি বাউল ইহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। গ্রন্থকার স্বরুহৎ প্রান্থে রদের ভূজনসম্বন্ধে অনেক কথাই লিখিয়াছেন।

মুকুন্দ দাস—অমূতরসাবলী, চমৎকারচন্দ্রিকা, রসসাগরতত্ত্ব, সহজামৃত, বৈষ্ণবামৃত, সারাৎসার-কারিকা, সাধনোপায়, রাগ-त्रजावनी. मिकाञ्चरत्नामय ও অমৃতরত্নাবলী প্রভৃতি সহজিয়া-সম্প্রদায়ের বহু ভজন গ্রন্থ ইহার রচিত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার আপনাকে ক্লফদাস কবিরাজের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। মুকুন্দ দাস নামে ক্লফ্টাসের একজন শিষ্য ছিলেন। তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু শ্রীচরিতামৃতকারের শিষ্য মূলতানী বণিক মুকুন্দদাসের প্রস্তে সহজিয়া মতের পোষকতা পরিলক্ষিত হয় কেন ? এই নিমিত্ত অনেকেই এই মুকুন্দ দাসকে কবিরাজ গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ দাস বলিতে পরাষ্মুখ; হয়ত ইহাও হইতে পারে যে, তাঁহার প্রণীত কোন কোন গ্রন্থে সহজিয়ারা তাঁহাদের আপন ধর্ম্মকথা প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া নিজদের গ্রন্থসা বুদ্ধি করিয়াছেন। মুকুন্দাদের গ্রন্থগুলির মধ্যে—

( > ) मिद्धां खंडरात्मा व अद्योगि मर्सा एक व दूर । अदे গ্রন্থথানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীচৈতগ্রচরিতামূতের অনেক ত্ত্বকথা গৃহীত হইয়াছে, আবার চণ্ডীদাস বিভাপতি যে প্রকৃতি লইয়া সাধন করিতেন এবং এরূপ সাধনা যে প্রয়োজনীয়, তাহাও লিখিত হইয়াছে।

( ২ ) অমৃতরসাবলীর শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ ।। এই গ্রন্থেও সহজিয়া ধর্মের ব্যাখ্যা আছে, যথা---

> "সহজ কাহাকে বলে বুঝিতে নারিল। महक ना जानित व्यनर्थक देश्य॥

চৈতস্তরিতামতে সহজ সংক্ষেপে লেখিল। জীব তরে গোসাঞী জীউ লেখিয়া ঢাকিল ॥"

এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ভক্তিকল্ললতিকা ও প্রেমরত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থেও সহজ্বতত্ত্ব যথেষ্ট্রন্নপে বর্ণিত হইয়াছে।

- (৩) বৈঞ্চবামৃত—ইহাতে ক্বঞাৰ্জ্জনসংবাদ প্ৰসঙ্গে সহজ-তত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১৪০। দীনভক্ত দাসের রচিতও একথানি বৈষ্ণবামৃত গ্রন্থ আছে।
- (৪) চমৎকার-চক্রিকা—এই গ্রন্থে বালোদ্দেশ বস্তুতত্ত্ব-সাধনা ও সিদ্ধির কথা লিখিত হইয়াছে। নরোভ্রমদাসের রচিত বিলয়াও এই নামে একথানি গ্রন্থ আছে। তাহাতে আর ইহাতে কোনও প্রভেদ নাই। কেবল ভণিতায় প্রভেদ।
- (৫) সারাৎসার-কারিকায় মুকুন্দ দাস শিবহুর্গাসংবাদচ্ছলে সহজিয়াদের ধর্মমাহাত্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন।
- (৬) সাধুনোপায় গ্রন্থ অতি কুদ্র। (৭) রাগরত্বা<mark>বলী গ্রন্থে</mark> সহজিয়াগণের অভিমত ব্রজরস্বর্ণনা লিখিত ইইয়াছে। এই গ্রন্থানির অপর নকলে ক্রফদাস কবিরাজ ইহার রচয়িতা বলিয়া লিখিত।

যতুনাথ দাস—তত্তকথা গ্রন্থখানি ইঁহার রচিত। এথানিও সহজিয়াদের সাধন-ভজন গ্রন্থ।

যুগলকিশোর দাস—ইনি প্রেমবিলাস নামক একথানি শুদ্র গ্রন্থের রচয়িতা।

যুগলক্ষ্ণ দাস—যোগাগম ও ভগবত্তবলীলা এই ছুইখানি ইঁহার রচিত। যোগাগম গ্রন্থথানিতে **ভগবত্তত্বলীলা** সহজিয়া-সম্প্রদায়ের **সাধনতত্ত** হইয়াছে।

রসময় দাস-ই হার রচিত ভাওতত্ত্বসার নামে একথানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এথানিও সহজ-ভাণ্ডভত্ত্বদার তৃত্বমূলক।

রসিক দাস-ইনি রতিবিলাস নামক একথানি গ্রন্থের রচয়িতা। অপর একখানি নকলে এই গ্রন্থ-থানি রতিবিলাসপদ্ধতি নামেও অভিহিত হুইয়াছে। ইহার

সহজিয়া ভজনতত্ত্ব এই পুস্তিকায় শ্লোকসংখ্যা ২০০। আলোচিত হইয়াছে।

রাধাবল্লভ দাস-সহজতত্ত্ব নামক সহজিয়া গ্রন্থের প্রণেতা। ভক্তিরত্নাবলী নামে ইহার আর একথানি গ্রন্থ আছে। পরকীয়া প্রেমে কি ভাবে প্রীতি-ে বন্ধন করিলে ক্ষুপ্রেম লাভ হয়, তাহাই এই গ্রন্থের বিষয়। ্ গ্রন্থানি গ্রন্থ প্রময়।

রাধামোহন দাস—ইনি রসকল্পতস্থসার গ্রন্থের প্রণেতা। রামগোপাল দাস—ইনি চৈত্যুতত্ত্বপার নামক গ্রন্থের প্রণেতা ও নরহরি ঠাকুরের শিষ্য। এই গ্রন্থে অবতারতর, মহাপ্রভুতর ও ভক্তিতরাদি লিখিত হইরাছে।

রামচন্দ্র দাস — সিদ্ধান্ত-চক্রিকা ও স্মরণদর্পণ গ্রন্থ ইঁহার রচিত। গ্রন্থকার নরোত্তম দাস প্রভৃতির সিদ্ধান্ত-চল্লিকা ७ गाजगमर्भन অনেক পরবর্তী। ইনি স্বীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হল্ল ভামতাদি গ্রন্থ দেখিয়া ইনি এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা ২৬০। ইহার অপর গ্রন্থ স্মরণদর্পণ। <u> প্রীরাধার গণবর্ণনই স্মরণদর্পণ গ্রন্থের</u> বিষয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০।

রামেশ্বর দাস--ইনি ক্রিয়াযোগসার নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবসম্প্রদারবিশেষের নিতা-নৈমিত্তিক ক্রিয়ার কিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে।

লোচন দাস—চৈতন্তপ্রেমবিলাস ও হল্ল ভসার গ্রন্থও ইহার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। চৈতগ্যপ্রেমবিলাস অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০ মাত্র। এখানি লোচনদাসের রচিত চৈতক্তপ্রেমবিলাস কি না তাহাতেও সন্দেহ। তুর্ল ভসার গ্রন্থানি ও হুর্ল ভদার শ্রীশ্রীরাধাক্তফের মাধুর্ঘ্য বর্ণনাময়। ইহার কবিত্ব অতি প্রশংসনীয়। ইহার শ্লোকসংখ্যা ৯৫০। এতদ্যতীত দেহনিরূপণ নামক আর একথানি ক্ষুদ্র গ্রন্থও লোচনদাসের নামে রচিত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার শ্লোকসংখ্যা ১০০। এই গ্রন্থথানি স্থবিখ্যাত লোচনের রচিত নহে। আনন্দ-লতিকা গ্রন্থথানিও লোচনদাসের রচিত। উহার ভাব ও ভাষা লোচনের কবিষের উপযুক্ত। ইহার শ্লোকসংখ্যা १००।

ইহাঁর বিরচিত। দীপকোজ্জল গ্রন্থথানি কুদ্র। দীপকোজ্জল ও নিক্ঞারহস্ত এখানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ইনি লিখিয়াছেন-

> "নর দেহ বিতু নহে রসের আখাদন। ঈশ্বর দেহেতে নহে রদের কারণ।"

ইহার নিকুঞ্জরহন্ত গ্রন্থেও এইরূপ রসরহন্তের কথা

লিখিত আছে। আর এক বংশীদাস রচিত "ভদ্ধনরত্ন" গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে বিবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ শ্রীশ্রীক্লফভজন-মাহাল্য বর্ণিত হইয়াছে।

বাউল চাঁদ-নিগৃঢ়ার্থপঞ্চাঙ্গ রচনা করেন, এখানিও নিগৃঢ়ার্থ পঞ্চাক্ত বাউলসম্প্রদায়ের গ্রন্থ।

ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ দাস—ইঁহার রচিত গোপী উপাসনা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। ইহা ১০ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।

বাণীকণ্ঠ-ইনি মোহমোচন নামক একখানি সাধন মোহমোচন গ্রন্থের প্রণেতা।

বুন্দাবন দান – রসকল্পসার, রিপুচরিত্র, তত্ত্বিলাস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ ই হার রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এতদ্বাতীত হৈতন্ত্ৰ-নিতাইসংবাদ, বৈষ্ণবৰন্দনা ইত্যাদি ছই একথানি গ্রন্থও ইহারই নামে পরিচিত। রসকল্পসার অতি কুদ্র গ্রন্থ, ইহাঁর শ্লোকসংখ্যা ৩০, এখানি সহজিয়া গ্রন্থ। রিপুচরিত্রের শ্লোকসংখ্যা ১২৫। তত্ত্ববিলাস গ্রন্থখানি মন্দ নহে। ইহার রচনা অতি উত্তম। গ্রন্থখানি কুদ্র নহে. শ্লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০। শ্রীশ্রীরাধাক্তফের বিলাসলীলাই এই গ্রন্থের বিষয়। এতদ্বাতীত ভজন-নির্ণয় নামক একথানি স্থানর গ্রন্থও বুন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি ঐচৈতগ্রচরিতামূতের সিদ্ধান্তজায়ায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

নিতানন্দবংশাব্লীচ্রিত নামক একখানি গ্রন্থ বুলাবন-দাস রচিত বলিয়া জানা যায়। এই সকল গ্রন্থ প্রীচৈতন্ত্য-ভাগবতকার স্থপ্রসিদ্ধ বুন্দাবন দাসের রচিত কি না তাহাতে ঘোরতর সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ উক্ত সহজিয়া কোন গ্রন্থ সেই স্কুপ্রসিদ্ধ প্রীবৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া মনে হয় না। বুন্দাবন দাস লোচনের নদীয়া নাগরী পদেরও অনাদর করিতেন। এছাড়া ভক্তিচিস্তামণি, ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তিলক্ষণ ও ভক্তিসাধন প্রভৃতি গ্রন্থও বুন্দাবন দাসের নামেই প্রচলিত।

উপাসনাসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থ খ্রামানন্দের রচিত ব্লিয়া উপাসনাসারসংগ্রহ প্রাদিদ্ধ। ইহাতে বৈঞ্ব উপাসনা-পদ্ধতি বৰ্ণিত আছে।

সনাতন গোস্বামী নামে এক ব্যক্তি সিদ্ধরতিকারিকা গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থরচয়িতা নিশ্চয়ই শ্রীরুন্দাবনের সিদ্ধরতি কারিকা পারম পূজনীয় ছয় গোস্বামীর মধ্যে বৃদ্ধতম স্থপণ্ডিত শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী মহামুভব নহেন। ইনি সহজিয়া সম্প্রদায়ের কোনও সনাতন গোস্বামী। সিজ-রতিকারিকা গ্রন্থ সহজিয়া সম্প্রদায়ের অতি কুদ্র পুঁথি।

বৈষ্ণবগণের বিশেষতঃ সহজিয়াগণের ভজন সাধন সম্বন্ধে

এইরপ আরও শত শত গ্রন্থ আছে। বহিন্যভিয়ে এম্বলে আমরা সে সকলের নামোল্লেথ করিতে বিরত হইলাম।

এতদ্যতীত নরোত্তম ঠাকুর মহাশরের রচিত বলিয়া সহজিয়া সম্প্রদারের আরও বহুসংখ্যক গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাঁহার রচিত কেবল "প্ৰেমভক্তিচন্দ্ৰিকা" ও "প্ৰাৰ্থনা" গ্ৰন্থ কৈঞ্চৰ সমাজে অতীব সমাদৃত। এই গ্ৰন্থদেরে কোনও সিধান্তৰিক্লম কথা নাই। এই চুই গ্রন্থের পদগুলি বৈষ্ণবসমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা-গণের পবিত্র কণ্ঠহার তুল্য। বৈষ্ণব গায়কগণ "প্রেমভক্তি-চক্রিকার" এবং "প্রার্থনার" পদগানে শ্রোভবর্ণের হৃদয়ে বিষয়বৈরাগ্য, ভগবডক্তি, এবং কৃষ্ণপ্রীতির সঞ্চার করিয়া থাকেন। ইহাঁর নামে প্রকাশিত অত্যাই গ্রন্থের তাদৃশ আদর দেখা যায় না এবং ঐ সকল গ্রন্থ ইহাঁর রচিত কি না তদ্বিষয়েও ঘোরতর সন্দেহ আছে। ইদানীং নরোত্তমের নামে ঐ সকল গ্রস্ত চলিত হওয়ার অনেকেই বলেন "হত ইতি পাপং নরোত্তমে চাপং" অর্থাৎ গোস্বামী শাস্ত্রবহির্ভ ত সিদ্ধান্তপূর্ণ যে সকল গ্রন্থদারা সমাজের পাপস্রোত বুদ্ধি পাইতে পারে, সে সকল গ্রন্থও পবিত্রচেতা কায়স্থ ব্রন্সচারী কঠোর বৈরাগ্যধর্মাবলম্বী যোষিৎসঙ্গভীত নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নামে প্রচলিত করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। ফলতঃ ক্লফদাস কবিরাজ গোস্বামী ও নরোত্তম দাস এই উভয়ের নামে যে অনেকগুলি মেকি গ্রন্থ চলিয়াছিল, একটু অনুসন্ধান করিলেই তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। তবে এমন হইতে পারে যে. ক্লফদাস ও নরোত্তম দাস নামে অপর কোনও কোনও ব্যক্তিও এই সকল গ্রন্থের কোনও কোনও থানির রচয়িতা হইতে পারেন।

#### বিবিধ বৈঞ্ব গ্রন্থ।

ঈশানচক্র দে—কৃঞলীলা প্রভৃতি ছই একথানি কুদ্র কুঞ্নীলা সহজিয়া গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাঁর নিবাস বারাশত—বাড়ী, আনোয়ারা।

গোপালদান। কর্ণানন্দ গ্রন্থে গোপাল দাসের এইরূপ পরিচয় গাওয়া যায়,—

> "শ্ৰীগোপাল দাস প্ৰভুৱ এক শাখা। প্ৰভুৱ প্ৰম প্ৰিয় গুণের নাই লেখা । বুধই পাড়াতে বাড়ী কুঞ্চনীৰ্ত্তনীয়া। যাহার কীৰ্ত্তনে যায় পাষাণ গলিয়া।"

পদকর্ত্তা ও কবি। পিতার নাম হরিরাম আচার্য্য। ইনি গোপীকান্ত। পিতার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, ইহার পিতাও কবি এবং পদক্তা ছিলেন।

গোবিন্দ দিজ — তুলদীমহিমা গ্রন্থ ইহার রচিত।

গোবিন্দ—ইনি "শ্রীমতীর মানভঞ্জন" নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।
গোরীদাস।
বৈষ্ণব সাহিত্যে গোরীদাস নামে হুইজন পদকর্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম পণ্ডিত গৌরীদাস। ইহার নিকাস অন্বিকা কালনার।
ইনি মুখুটীবংশীর বরুপ বাচস্পতির বংশধর। পিতার নাম
কংসারি মিশ্র। মাতার নাম কমলাদেবী।
ইহারা ছয় ভাই, ১ দামোদর পণ্ডিত,
২ জগরাথ, ৩ সুর্য্যানাস, ৪ গৌরীদাস, ৫ রুফদাস, ৬ নুসিংহচৈতক্ত। ইহাদের পূর্বনিবাস শালিগ্রাম। মহাপ্রভু ইহাকে
প্রসাদ বরুপ অহস্ত লিখিত একথানি গীতার পুঁথি এবং
একথানি বৈঠা প্রদান করেন। মহাপ্রভুর সহিত যথন ইহার
সাক্ষাৎ হয়, তথন মহাপ্রভুর বরুস ২৩ বৎসর ও নিত্যানন্দের
বয়স ৩২ বৎসর ছিল। ইনি অন্বিকা কাল্নায় গৌরাক্ব ও
নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব বন্দনায় ইহার বিষয়
এইরূপ লিখিত আছে.—

"গৌরীদাস পণ্ডিত বন্দো প্রভুর আজ্ঞাকারী। আচার্য্য গোসাঞীরে নিল উৎকলনগরী।"

চৈতন্মচরিতামৃতেও ইহার প্রভাব এইরূপ বাণত আছে—

"শ্রীগৌরীদাদ পণ্ডিত প্রেমোন্দণ্ড ভক্তি।

কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে এই শক্তি॥"

ইহা ভিন্ন ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার মহিমা বিশ্বত রূপে বর্ণিত আছে। গৌরীদাদের পত্নীর নাম বিমলাদেবী। ইহার গর্ভে বড়ু বলরাম ও রঘুনাথ নামে হুই পুত্র জন্ম। রঘুনাথেরও মহেশ পণ্ডিত ও ঠাকুর গোবিন্দ নামে হুই পুত্র হয়। ইহাদের বংশ অভাপি কাল্নায় আছেন।

পৌরীদাস ২ম। দ্বিতীয় গৌরীদাস একজন পদকর্তা ও কীর্ত্তনীয়া। ইনি নিত্যানন্দের প্রধান ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণববন্দনায় লিখিত আছে;—

"গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়ার কেশেতে ধরিয়া। নিত্যানন্দ ত্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া ॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, পদকন্ধতক্তর চতুর্থ শাখার নিত্যানন্দ-মহিমস্থচক যে একটা পদ আছে, উহা এই দ্বিতীয় গৌরীদাস-রচিত।

নলকিশোর দাস—বৃন্দাবনলীলামৃত এবং রসপুপ্পকলিক।
বৃন্দাবনলালামৃত এই ছই অতি স্থানর গ্রন্থ রচনা করেন।
ও রসপুপ্পকলিকা বৃন্দাবনলীলামৃত ৫০ অধ্যায়ে বিভক্ত, এথানি
অতি স্থবৃহৎ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গ্রন্থারের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য
বংশ্ব পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ শ্রীমন্তাগবতাদি
পুরাণ অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থার স্থানে স্থানে স্বীয় কবিত্বে

শাস্ত্রের নিগৃঢ় মর্ম্মের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রসপূষ্ণ-কলিকা গ্রন্থানিও অতি স্থন্দর, ইহা ষোড়শ দলে বিভক্ত।

নরসিংহ দাস-ইনি প্রেম-দাবানল নামক একথানি কুল প্রেমদাবানন গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাঁর রচিত অফ্রান্ত গ্রন্থের পরিচয় ইত:পূর্বে লেখা হইয়াছে।

নরহরি—গীতচক্রোদয় গ্রন্থের প্রণেতা।

নীলাচল দাস-ইনি ছাদশপাটনির্ণয় নামক অতি কুজ গ্রন্থ রচনা করেন।

পীতাম্বর দাস-রসমন্বরী নামক একথানি সংগ্রহ গ্রন্থ-রস্পাস্ত অনুসারে নায়িকা-त्रमञ्जूती বিচারই এই গ্রন্থের বিষয়। ইনি এই গ্রন্থে মিথিলাবাদী গণপতির পুত্র ভারুদন্ত প্রণীত রুদমশ্বরী, সঙ্গীতদামোদর, গীতাবলী, কবিসব্তোব, ভাগবতের দশমস্বন্ধ, রসকদম, গীতগোবিন্দ, প্রভাবলী ও সঙ্গীতশেখর এই নম্বথানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ, এবং ক্লফমকল, বিভাপতি, গোবিন্দ नाम, क्वितक्षन, यर्गात्राज्यान, रंगापाननाम, क्विरमथत, রাধিকাদাস, ঘনগ্রাম দাস প্রভৃতি মহাজনের পদ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। পীতাম্বর যে ভাবগ্রাহী ও রসাত্রভাবী পণ্ডিত ছিলেন, তাহা তাঁহার উদ্ধৃত উদাহরণের পদগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ইহার নিবাস বৰ্দ্ধমানের অন্তর্গত প্রীথণ্ডে। ইঁহার পিতার নাম রামগোপালদাস, রামগোপাল নিজেও স্থপণ্ডিত স্থকবি ছিলেন। রামগোপালের রসকরবল্লী গ্রন্থের অষ্টম কোরক অবলম্বনেই পীভাম্বর রসমঞ্জরী রচনা করেন।

ভক্তরাম দাস—ইহাঁর রচিত গোকুলমঙ্গল একথানি গোকুল-মক্ল উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভাবে ভাষায় ও কবিম্বে গ্রন্থ-খানি অতীব উপাদেয়।

ভবানী দাস--রাধাবিলাস-প্রণেতা। মহীধর দাস-একাদশীমাহাত্ম্য-প্রণেতা।

মাধব দাস — ( विজ ) ক্ষমস্প গ্ৰন্থ প্ৰেণতা। গ্রন্থখানিও স্থলিখিত ও উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

মুকুনদ্বিজ—জগরাথমঙ্গল গ্রন্থের প্রণেতা। পূর্বের পরিচয় (म अमा इरेग्नाट ।

যুগলকিশোর দাস—হৈতভারসকারিকা নামক একথানি গ্রন্থ চৈতক্ত রসকারিক। ইহাঁরে রচিত। গ্রন্থানি কুদ্র হইলেও ভক্তিরসপূর্ণ।

রামগোপাল দাস—ইনি রসকল্পবল্লী নামক গ্রন্থের রচয়িতা। এই গ্রন্থ দাদশ কোরকে সম্পূণ, প্রথম কোরকে মঙ্গলাচরণ,

দিতীয়ে নায়ক বর্ণন, তৃতীয়ে নায়িকা বিচার, চতুর্থে ভাব-বিচার, পঞ্মে নায়িকা বর্ণন, ষষ্ঠে বিপ্রলম্ভ त्रगकलवली রসবর্ণন, সপ্তমে ভাবামুরাগবিচার, অষ্টমে অষ্ট নায়িকাভাব, নবমে বিরথ উদ্দীপন, দশমে সম্ভোগ, একাদশে বিবিধ লীলা, দাদশে গ্রন্থ পরিসমাপ্তি। রামগোপাল সীয় গ্রন্থে যে বংশপরিচর দিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ—

মহাপ্রভু প্রীচৈতগ্রদেব ষে সময়ে নীলাচলে ছিলেন, সেই সময়ে চক্রপাণি ও মহানন্দ নামে তুই তাই তথার গিয়া মহা-প্রভুর প্রিয় শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য বলিশ্বা পরিচয় দেন। এই চক্রপাণি চৌধুরীর পুত্র নিত্যানন্দ, তৎপুত্র গঙ্গারাম, তৎপুত্র খ্রামরার, খ্রামরারের ছই পুত্র—জ্যেষ্ঠ গোবিন্দলীশাস্ত-রচয়িতা মদন রাম্ন চৌধুরী এবং কনিষ্ঠ রসকল্পবল্লীপ্রণেতা রামগোপাল দাস। রামগোপালের পুত্র পীতাম্বই রদমঞ্জরী নামক গ্রন্থের প্রণেতা।

বলরাম দাস—কৃষ্ণলীলামৃতগ্রহরচয়িতা। এ গ্রহ থানিও कृष्ण्वीनामुङ 🗀 मन्त नहर।

বলরাম দাস—বৈষ্ণবচরিত নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচয়িতা।

বুন্দাবন দাস—ভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থের রচ্মিতা। **रे**गि কোনু বুন্দাবন দাস তাহা নিশ্চয়রূপে জানা ভক্তিচিন্তামৰি যায় নাই। ভক্তিচিন্তামণি গ্রন্থখানি কুদ্র নহে, ইহাতে নয়শত শ্লোক আছে। ইহার ভক্তিসিদ্ধান্ত পাণ্ডিতাপূর্ণ ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থে ভক্তিমাহাব্যা, ভক্তিমাধন ও ভক্তিলক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্বর দাস·—্যম ও প্রজাপতিসংবাদরচ্যিতা। বৈষ্ণবগ্রন্থ যম ও প্রজাপতিসংবাদ আকারে কুদ্র।

এইরূপ কুদ্র বৃহৎ বহুতর বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচলিত আছে, এ সমস্ত গ্রন্থ ইংরাজপ্রভাবের পূর্ব্বে রচিত।

# মুসলমান-প্রভাব।

মুদলমান কবিগণ ও তন্ত্ৰচিত বাঙ্গালা-সাহিত্য।

আমরা পূর্বোই দেখাইয়াছি যে, গৌড়ের মুসলমান অধিপতি-গণের উৎসাহে অনেক পণ্ডিত হিন্দু শাস্ত্রামুবাদে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের পর হইতে বৈষ্ণবক্ষিণ্য যেরূপ নানা গ্রন্থ শিখিয়া বাঙ্গালাভাষাকে অলক্ষত করিরা গিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের অনুকরণে অনেকানেক মুস্লুমান ক্ৰিও নানা গ্ৰন্থরচনা ক্রিয়া বাঙ্গালাসাহিত্যের অঙ্গপৃষ্টি করিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে ছইবে যে স্থপণ্ডিত মুসলমানগণও হিন্দুশান্ত্রকে কিরূপ ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, এক সময় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কিব্লপ সদ্ভাব ও প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল, মুসলমান-সমাজেও দেবচরিত্রের অভাব ছিল না। এ সকল গ্রন্থের মধ্যে ইসলামধর্ম্মের ব্যাখ্যাদি, ধর্মাতত্ব, নীতিতত্ব, ইতিহাস, সংগীত, গল্প ও বিরহ-গাথাই অধিক। ঐ সকল গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অনেকেই স্বভাব-বর্ণনাম ও কবিত্বে ক্রতিত্বসম্পন্ন। উদাহরণস্থারপ আমরা এখানে সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত করম আলী-ক্রত রাধার বিরহস্চক পদাবলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"কান্দ্যা কান্দ্যা বলিতেছে খ্রীমতী রাই।
আন্তা আন্তা দে মোর নাগর কানাই॥ ধুআ।
শুন আত্র বুলা দূতী বলি তোমারে,
মথুরার গেল হরি আন্তা দে মোরে,
খ্রাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার ব্যথিত নাই॥
প্রেমানলে দহে মোর হাদয় অন্তরে,
বুলাবনে বিনি দেখ কোকিল কুহরে,
লেই সে মনের ছু:খ কৈতে নারি কার ঠাই॥
কে হরিল প্রাণদূতী ব্রজের শনী,
বুলাবনে রাধা বল্যা ডাকে না বানী,
অভাগী রাধারে দিয়া বুঝি খ্রামের মনে নাই॥
কহে খ্রীকরম আলি শুন গো প্যারী,
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি,
খ্যানে ভক্ত নাগর কানাই কান্দনা খ্রীমতী রাই॥

করম আলি একজন বৈষ্ণবকবি। নিবাস চট্টগ্রাম— পটীয়া থানার অন্তর্গত করুলডাঙ্গা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ঋতুর বারমাস বর্ণনা করিয়াছেন।

রাধার দাদশমাদিক বিরহবর্ণন বৈষ্ণব কবিগণের প্রেমচিত্র বর্ণনার আদর্শস্থানীয় ছিল। ঐ বারমাস্থার অন্তকরণে কোন কোন সুসলমান কবিও বারমাস গাইসাছেন। তন্মধ্যে ছকিনার বারমাস ও মেহেরনেগারের বারমাস পাওয়া গিয়াছে।

ছকিনা মুসলমান নবীবংশের একজন বিবি। ইহার পতি রণক্ষেত্রে নিহত হন। পতিকে হারাইয়া ইনি "বারমাসাদি" গাইয়াছিলেন।

শেষোক্ত গ্রন্থে কবি মেহেরনেগারের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কৃঞ্চনিত্র মাস আদ্যে করিমু রচন।

কুদ্রদেব মাস পাছে করিমু এখন।

নৃপকুলপতিহতা নেহেরনেগার।

অস্তরে অঙ্কর নিত্য বিরহ বিকার।"

নিম্নে চৈত্রমাসের বর্ণনা উদ্ধৃত হইল—

"চৈত্রমাস উপস্থিত বংসর প্রণ।

চপলে চাতক পক্ষী প্রিয়ার কারণ।

চাচর চিকুর মোর বিধুরিত কেশ।

চাল্য বিনে চকোর গণিতে প্রাণশেষ।

চপল এ প্রাণ মোর প্রাণনাথ বিনে। চলিমু জথাতে প্রভু চঞ্চলা গমনে॥"

এইরপ বৈষ্ণব ভাবপ্রকাশ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেরও অনুবাদে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন মুসলমান রাজপুলবগণ অর্থসাহায্য দিয়া পণ্ডিতগণকে মহাভারত অনুবাদে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, এরপ নিদর্শন আমরা ছুটী থাও পরাগলখানে পাইয়াছি। এ সকল রাজপুরুষের মহাভারতে যে বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহাদের বালালাভাষার প্রতিপ্রতিতি হইতেই বুঝা যায়। তাঁহারা বে স্বয়ং উক্ত গ্রন্থের কোননা কোন গ্রন্থাংশের অনুবাদকার্য্যে সচেই হইয়াছিলেন, এমননহে, যুধিষ্ঠির-স্বর্গারোহণ নামক গ্রন্থেও আমরা কবি ষ্ঠাবর, কবীক্র পরমেশ্বর ও পরাগল খানের ভণিতা পাইয়াছি। তাহা এই—

শশুভক্ষণে স্বর্গে গেলা রাজা যুখিনির।
দেবগণে বোলে ধস্ত তোমার শরীর।
ইন্দ্র যুখিন্তির বৈসে এক সিংহাদনে।
চারিদিকে স্থবেশ করিলা দেবগণে।
বিবিধপ্রকারে ইন্দ্র করিল ভকতি।
এহি সে অমরাপুরী করহ বসতি।
অপেষ ভারত-কথা সমুদ্রের জল।
প্রণাম করিয়া বৈদে পাণ্ডব সকল।
চারি সংহাদর আর দ্রোপানী যে সতী।
অস্তে অন্তে আলিক্ষন কৈল মহামতি।
পরাগল থানে কহে গোবিন্সচন্ত্রণ।
একমনে স্থনিলে যায় বৈকুণ্ঠভূব্ব।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের অন্তকরণ ও অনুবাদ ব্যতীত মুসলমান কবিগণ ইসলামজগতের অনেক মৌলিকতত্ব বাঙ্গালায় অনুদিত্ত করিয়া বাঙ্গালাভাষার কলেবর পুষ্ট করিয়া গিলাছেন।

তত্ত্বশাখা।

মুসলমানরচিত ধর্মতন্ত্-বিষয়ক গ্রন্থগুলি সর্বাগ্রে আলোচিত হইল—

> জ্ঞানপ্রদীপ— সৈয়দ স্থলতান নামক একজন মুসলমান সাধুর রচিত। ইহার গুরুর নাম শাহ হোসন। গুরু ও শিষ্য উভয়ে তত্ত্তানী; স্থতরাং এই গ্রন্থে গভীর সাধনতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে গ্রন্থাংশ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল:—

"মধ্যত সুষ্ম। নাড়ী সর্বমধ্যে সার।
ভাল্যাশক্তি আরাধিবার সেই সে ছার।
পূরকে পুরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
ভূচীমুথে স্ত যেন করে প্রেশন।

ঠেলিয়া ঠেলিয়া বায়ু করিব উর্জ্বাট।
ছাটন ছাটিয়া বেন করাএ প্রকট ।
ভিন ভিহরীর মধ্যে অগ্নি দিব ফুক।
না পারিলে সহিতে ছাড়িয়া দিব মুখ।
সন্ধি পাই সেই বায়ু করিব প্রবেশ।
করিতে করিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ।
ফুনিতে ফুনিতে ধ্বনি উঠিব বিশেষ।
যুক্ত সব জ্ঞানী দেখ সেই মহাধন।
সেই ধ্বনি মধ্যেতে বে জ্যোতি চিনি লৈব।
ভবে সেই জ্যোতি মধ্যে মন নিয়োজিব।
ভবে সেই ল্যোতিতে মনের হৈব লার।
সেই সে প্রভুর পন্থা জানিয় নিশ্চয়।"

গ্রন্থকার বেখানে কোন গৃঢ় বিষয়ের তাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই বা গুরু-আজ্ঞায় করেন নাই, সেইখানেই তিনি সাধারণকে প্রেমানন্দের আশ্রম লইতে বলিয়াছেন।

"কেশবেরে কৈল শিষ না হৈল প্রকাশ। জানিবারে চিত্তে থাকে চল প্রেমানন্দের পাশ॥"

সৈয়দ স্থশতান-বিরচিত অপর একথানি যোগশাস্ত্রীয় গ্রন্থ আছে। ইহার প্রতিপান্ত বিষয় সর্বতোভাবে যোগকালনর বা উপরোক্ত জ্ঞানঞ্জদীপের অন্তর্মপ। ভাষা-রচনায় অনেক পার্থক্য থাকিলেও ইহাকে অন্ত একথানি পুস্তক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। নমুনা—

আন্ধ এক হন তুন্ধি অপরপ কথা।

যত্রতু বনতি করএ বথাতথা।

আধার চক্রেত প্রীম্ম ঋতুর উদর।

অধিষ্ঠান চক্রেত বরিসা নিশ্চয়।

অনাহত চক্রেত শরৎ ঋতু বৈসে।

বিশুদ্ধি চক্রেত জান শিশির প্রকাশে।

মণিপুর চক্রেত হেমস্ত ৠতু বৈসে।

আদ্যা চক্রেত জান বদস্ত প্রকাশে।

আদ্যা চক্রেত জান বদস্ত প্রকাশে।

ত্যাদ্যা চক্রেত জান বদস্ত প্রকাশে।

২ তন-তেলাওত বা তরু-সাধন-এছখানিতে যোগশান্ত্রীয় গভীর তত্ত্বনিচয় বাঙ্গালা ও মুসলমানী শব্দে বিবৃত হইরাছে। ইছাতে হিন্দ্বোগের মূলাধার মণিপুর প্রভৃতি সংজ্ঞায় মুসলমানী নামকরণ দেখা যায়। মধ্যে মধ্যে মুসলমানী যোগেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। নমুনা যথা—

"নাছুত মোকাম যদি করিলা সাধন।
মলকুত মোকাম সাধিতে কর মন ।
বোগেতে কহিএ এই মণিপুর নাম।
মহত হেমস্ত বারু বৈদে অবিভাম।
ইআফিল ফিরিন্তা তাহাতে অধিকার।
নাসিকা নিরক্ষি জান তুরার তাহার।

ভাষার খাটান জান ফেক্সার স্থান।

\*

\*

\*

দিনে চুরামিশ হাজার শোয়াস বয়।

ঘট মধো রাখি বারি (বায়ু ৽) ঘেন মতে রয় ॥

বাবতে পখন আছে, ভাৰতে জীবন।

পখন ঘটলে হয় অবশ্য মরণ॥

নাসিকাতে দৃষ্টি দিয়া পবন হেরিব।

কঠেত টিপ দিয়া নিয়মে রহিব॥

বাম উরু পরে দক্ষিণ পদ তুলি।

নাসাতে হেরিব দৃষ্টি ছই আখি মেলি।

তবে ঘট হল্তে শোয়াস বাহির হৈব।

বে হেন কচুর পজ বরণ দেখিব॥

ভার মধ্যে মুর্জি এক হৈব দরশন।

সেই মুর্জি আপ্তমার জানিও বরণ॥"

ত তউফা—এক খানি ধর্মগ্রন্থ। তউফা অর্থে সংহিতাদি।
মুসলমানের রোজা, নমাজাদি আবশুকীয় বিষয়সমূহ এই গ্রন্থের
আলোচা। এতদ্ভির ইহাতে মুসলমান সামাজিক ধর্মনীতির অনেক
কর্ত্তব্য বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মূল আরবী তউফার পারত্ত অমুবাদ হইতে কবি আলোয়াল রোসাঙ্গের রাজা শ্রীচক্ত স্থধর্মের অমাত্য শ্রীমান্ স্থলেমানের অমুরোধে এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালায় অনুদিত করেন। ইহারই আদেশে তিনি দৌলত কাজী বিরচিত 'লোর চন্দ্রানীর শেষা দ্র্যা সমাধা করিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সিকি ভাগ আরবী শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমে নবাবংশের স্থতিবাদ আছে। তদনন্তর এইরূপ ভূমিকা পাওয়া যায়—

"হুধন্ত রোসান্ত দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ,

শ্রীচন্দ্র সুধর্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার, দৈবের নির্বিক তার,
নৃগকুলে আদি করে পূজা।
তান পাত্র দিব্য জ্ঞান, শ্রীযুত ছোলেমান,
শুভক্ষণে স্থজিলা যিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান, সত্য সত্য শাস্তিমান,
শুগবস্ত গুণিগণ জ্ঞাতা।

আৰু কালু হৈৰ ভাল, এই মতে গেল কাল,
না পুরিল মনের বাঞ্চিত।
আছে প্রভু কুপাময়, সে পুনি অক্সধা নয়,
ধর্ম লক্ষ্যে নিবারত্তে চিত।
ভাকে বলি সাধু বাজি, শেবে রহে ধার কীর্তি,
ভার মৃত্যু জীবন সমান।

দীন আলাওল ভাণ, শ্রীযুত ছোলেমান, পুণাাকৃতি রসের হুজান॥"

এই গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দেশক অথবা অন্ত কোন ব্যাপারবিশেষের কালজ্ঞাপক নিমোক্ত কয়টা শ্লোক পাওয়া যার। কিন্ত উহাদের অর্থ স্কুম্পন্টরূপে হাদয়ঙ্গম হয় না।

- ( > ) " দিকু শত গ্ৰহ দশ সম বাণা ৰিক। রচিলা ইউম্বক গদা ভোহকা মাণিক 🛊 ছুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল। আলিমে পাইল মগ্ম আমে না পাইল। এবে আম লোক সবে গ্রন্থ বুঝিবার। কহি শুন উপদেশ হৈল যে প্রকার 🎚
- ( २ ) "সপ্ত শত একাশী বয়েত কৈল সার। রবিউল আথেল দশ দিন সোমবার 🗗

মহাত্রভব যুক্তম্ মূল আরবী হইতে পারসী ভাষার এই গ্রন্থথানি অনুবাদ করিয়াছিলেন। উপরে যে রচনাকাল ' নির্দেশ হইয়াছে, উহা হিজিরা কি সন তাহা বুঝিবার কোন স্ববিধা নাই।

8 মুর্সিদের বার মাস—মুসলমানের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীর একথানি স্কুত গ্রন্থ। গ্রন্থে বারমাসের পার্থক্য-নির্দ্দেশক পদ আছে। িনিমোক্ত ভণিতা হইতে মহম্মদ আলিকেই ইহার রচয়িতা বলিয়া জানা যায়।

> "ৰার মাদের তের খোদা লহরে গণিআ। এই গীত জেবাই আছে মোহাক্সদ আলি। মোহাম্মদ আলি নয় রছুলের নাতি। পাপ ছাড়ি পুণা বাড়ে খণ্ডে তার হুর্মতি 📭

৫ জ্ঞানসাগর-ধর্ম্মবিষয়ক (ফকিরী) গ্রন্থ। ইহাতে যোগ-শাস্ত্রীয় অনেক কথা আছে। আলি রাজা ওরফে কান্তু ফকির রচয়িতা। ইহার নিবাস চট্টগ্রাম আনোয়ারার অন্তর্গত বাঁশ-থালি থানার ওশথাইন গ্রামে। এথানে এথনও তাঁহার বংশধর-গণ বাস করিতেছেন। গ্রন্থকর্তা সাধক কবির গুরুর নাম সাহা কেয়ামদ্দিন 🖟 গ্রন্থ প্রারম্ভে গ্রন্থকর্ত্তা এইরূপে একেশ্বর্থ প্রতি-পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থ মধ্য হইতে রচনার একটু নমুনা দিতেছি— 'পুরাণ কোরাণ বেদ জথ নাম ধরে। স্ব হল্তে সার তত্ত জে ধ্বনি নি:সরে ॥ অনাহত শব্দ যথা সেলাম হস্তার ( ওঙ্কার ? ) গুরু বিমু নাই তার গোপন প্রচার 🗈 প্রথমে পরম গুরু হন্ধ হয় জার চ তবে সে পরম ধ্বনি সুদ্ধ হয় তার 🛚 ত্তক হ'ব হইলে সে ধ্বনি হ'ব হত। स्तिन एक इटेंग्ल रुक्त इटेंब शहर ह

ওকার সাধন হৈলে নির্ম্মলতা মন। নিৰ্মাল হইলে মন ফল্ক হয় তন 🛊 কাএ আর সাধন হন্ধ হএ জে সবার। প্রভুর পরম পদ হল হএ তার।

গ্রন্থকর্ত্তার এই পদ পড়িলে তাঁহাকে হিন্দুযোগ শান্তেও স্থপণ্ডিত বলিয়া জ্ঞান হয়।

৬ সিরাজকুলুপ-এখানি মুসলমানী ধর্ম্মতত্ত্ব বা ধর্ম-বিজ্ঞান। ইহাতে স্বৰ্গ কয়টী, পৃথিবী কিসের উপর অবস্থিত, ঈশ্বর কোন দিন কি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, প্রলয়কালে ও পরে কি হইবে, এই সকল পৌরাণিক আখ্যান সন্নিবেশিত আছে। গ্রন্থকর্তা ফ্রকির আলি রাজা বৈষ্ণবক্বি-শ্রেণীভুক্ত হইলেও এখানে তাঁহার তত্ত-জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। কবিছ গুরুর পরিচয়:--

> "সহরিষে ভজি শাহা পীরের চরণ। জাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন 🛊 ত্রিভ্রনে অউলিয়াৎ গুরু মহাধন। শিশুবৃদ্ধি মেহের করিছে স্থির মন । শ্ৰীযুক্ত কেরামদ্দীন আলিম ওল্মা। অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা 🛊 অপরপ গুণ মহা ভ্বনমোহন। ত্তাহ্মণির জ্যোতি পীর জীবন জীবন 🖡 গুণবস্ত মহন্ত সে আছিলা দরবেশ। তপসীভাবের ভেদ কহিলা বিশেষ 🛭 ধার্মিক সুধীর স্থির য়াছিল অধিক। সতান্তরে তপ যেন প্রকাশ মাণিক 🛭 শাস্ত্রত ওলমা ছিল সভাতে প্রচণ্ড। তপদী পরমভাবে ছেদিয়া ত্রিদণ্ড । নজাহা য়ানাওদিন হ'ত মহামস্ত । কেয়ামদ্দিন শাহা স্থলাম য়াছিলেন্ত। প্রকাশিল চাটিগ্রামে সে নাম রখণ্ড 🛚 ফেণীর দক্ষিণ এক সহর উপাম। সে পীর চরণে মোর সহস্র প্রণা**ম ।**"

৭ মুছার-ছোয়াল — হজরত মুসা ( Moses ) প্যাগব্দেরর সহিত ভগবানের তোর পাহাড়ে যে কথপোক্থন হয়, তাহা অবলম্বন করিয়া কবি নসকলা ইহা রচনা করেন। ইহা ইস-লাম মত প্রচারের পরিপোষক সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থারক্তে এইরূপে প্রস্তক রচনার উদ্দেশ্য পরিবাক্ত করিয়াছেন।

"বাঙ্গালে না বুঝে সেই করেছি কিডাব। না বুঝে ফার্ষি ভাষে পাএ মনন্তাপ। দেশীভাষে পাঞ্চালিকা করিতে **অথন**। বোর মনে হইল সেই কিতাব বচন।

তেকাজে ফারসি ভাঙ্গি কৈলুম হিন্দুআনি। বুঝিবারে বাঙ্গালে সে কিভাবের বাণী 🛭 আপনে বুজন্ত যদি বাঙ্গালের গণ। रेष्ट्रा ऋथ कर भारत ना त्मब्रह मन ।"

৮ সাহানল্লাপীর পুস্তক—মুসলমানী দরবেশী গ্রন্থ। সাহা-দল্লা পীর নামক কোন সিদ্ধ পুরুষ বক্তা এবং চান্দ নামক কোন ব্যক্তি প্রশ্নকর্তা। ইহাতে মুদ্দমানী যোগদাধন তত্ত্বের অনেক বিষয় প্রকটিত আছে।

> "অইকলে তালি দিলে রহিষ আনন্দ। সাহাদ্রা পদে কহে ত্রহীন চাল ॥"

৯ জ্ঞান-চৌতিশা—তত্বজ্ঞানপূৰ্ণ কতকগুলি কবিতা। ইহাতে প্রায় ১৫২টী চরণ আছে। কবি সৈয়দ স্থলতান ইহা রচনা করেন। এই কবিতা সংগ্রহ তাহার জ্ঞান-প্রদীপের অংশবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ইহাতে তাঁহার রচনার বিশেষত্ব দেখিয়া পুস্তকের শেষাংশ হইতে একটু নমুনা উদ্ধৃত করিলাম।

> শশিবশক্তি হুই জান ভিন্নমাত্র নাম। শিবের আধার শক্তি লিঙ্গেতে বিশ্রাম । সমযুক্ত কলেবর মলিন অধর। সেই সে আওমা জান জগতে প্রথর ।"

১• অকাত-রছুল—সৈয়দ স্থলতান বিরচিত। ইহাতে হজরত মহম্মদ মুস্তাফার তিরোধানবিবরণ বর্ণিত হইরাছে। আরবী বা পারদী ভাষা হইতে ইহার নাম সঙ্কলিত হইলেও ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের পরিপ্রষ্টির অনেক উপাদান আছে। এই গ্রন্থে আরবী শব্দের বহুল ব্যবহার নাই। নমুনা স্বরূপ এইটুকু উদ্ধৃত করিলাম।

রম্লাহ্ যমদূত ইসরাএলকে বলিতেছেন---

"জথেক তোমার শক্তি থাকে বল দিয়া। লই জাও তুমি মোর পরাণ কাড়িয়া । যোর উন্নতের \* ছঃখ বহল না দিবা। উন্মতের লাগি মোরে তঃথ দিয়া নিবা আজাইলে বলিলেন্ত তোমার পরাণ। হরিমু জেহেন শিশু হুগ্ধ করে পান। বিশ্ব শুনিরা মৃত্যুপতির বচন। দএত ডাইন কর রাখিলা তথন। াম উরু পরেতে রাখিলা বামকর। উদ্ধাৰী হইয়া রহিলা প্রগম্ব । \* \* \* আজ্রাইলে ইলাহির নাম লেখি করে। রাথিলা আপন কর নবির গোচরে। আহার দর্শনে যেন উড়িল বহরী। নিকলিল আওমা নবির দেহ ছাডি । \* \* তিরাসিআ লোক জল দেখি বিদামান ! জল খাইবারে জেন করএ পরান ॥ রছলের আওমা তেহেন গেল উড়ি। আজ্রাইল করে আইল নিজ দেহ ধরি। রছলের দেহথু আওমা নিকলিতে। ছুই ওঠ রছুলের লাগিলা কাম্পিতে । দেহথুন আওমা নিকলিতে পরগম্বর। লাগিলেন্ত উন্নত উন্নত করিবার ॥ মোর উন্নতের প্রভু হরিতে জীবন। এত দুঃখ দিরা জেন না কর নিধন ॥"

১১ সবে মেহেরাজ—হজরত মহমদ মুন্তাফার স্বর্গ পরিভ্রমণ ব্যাপার এই গ্রন্থে বর্ণিত। গ্রন্থকর্তা দৈয়দ স্থলতান। প্রায়ই বাঙ্গালা শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কচিৎ ছএকটী আরবী শক্ত দেখা যায়।

> "রছলের পদে কহে সৈয়দ হলতান। তুমি বিনা পাতকীর গতি নাহি আন "

১২ হজরত-মহম্মদ চরিত—দৈয়দ স্থলতান রচিত। গ্রন্থ খানিতে ভাব,ভক্তি ও স্বভাব বর্ণনার পারিপাট্য আছে। রচনার একটু নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

> "সপ্তবার প্রণাম মকা প্রদক্ষিণ কৈলা। সপ্তবার সেই শিলা সবে চম্বদিলা। এইমতে বহু স্থান প্রণাম করিলা। আপনা দেশেতে নবি সচ্ছন্দে চলিলা ॥"

১৩ যামিনী-বাহাল --কবি করিম উল্লা বিরচিত। কবির জন্মস্থান চট্টগ্রামের সীতাকুও অঞ্চলে। গ্রন্থ থানির কবিত্ব মার্জিতক্চিসম্পন্ন না হইলেও **সামাজিকতার** হিসাবে গ্রন্থখনি সর্ব্বোচ্চ আসন পাইবার যোগ্য। কবি প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তিনি স্বীয় এছ-বর্ণিত নায়িকার মুথে "অহো ত্রিলোচন' প্রভৃতি রূপে হিন্দু দেব-দেবীর উপাদনা করাইয়া তৎকালের হিন্দু ও মুদলমান সমাজের পরম্পর সংমিশ্রণের একটী চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন।

১৪ কেকায়তোল-মোছল্লিন্—(ইসলাম-হিতকণা) হিন্দুর মুমুসংহিতার ভাষ এখানি একখানি মুস্লমানী সংহিতা, মহম্মদীয় ধর্ম্ম-পরিচ্ছদে আরুত মাত্র। ইহা কেকায়তোল্ মোদলেমিন নামক পারদী গ্রন্থের অন্থবাদ।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম মোতালিব, তিনি মৌলবি রহমৎ উল্লার আদেশে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

> "মৌলবী রহমতোলা সর্বান্তণধাম। চতুদিশ এলম অবধান অমুপাম ৷ তাহান আদেশে শেখ পরাণ নন্দন। হীন মোতলিবে কহে শাস্ত্রের বচন 🗗

অন্ত এক থানি পুথিতে কবির প্রকৃত নাম মহম্মদ আলী ৰলিয়া স্থপষ্টরূপে লিখিত আছে। তিনি যুস্ক হাফিজের অমুরোধে উক্ত গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন—

> "চাটিখাম গুদ্ধভান. সহর নির্ম্মণ জান, ইছলাম আবাদ বুলি কয় ॥ ভাহার উত্তর দেশ, কি কহিব সৰিশেৰ, আঞ্জিমান গ্রহ নাম। আর এক আছে নাম, ইদিলপুর অমুপাম, ওদ্ধ সুপবিত্র সেই স্থান। তাতে মুই মহা দীন, আমা হস্তে কেবা হীন, জানিবা সে রাজ্য ভরি নাই। কেহ বিঞাজীউ কর, মহস্মদ আলী হয়, জেন নাম ভেন ঋণ নাহি। লেলাক রাজ্যেত ঠাম, ইছুপ হাফিল নাম, শুদ্ধ সুপবিত্র কলেবর। ভাহান বাটীতে যদি. আমাকে নিলেক বিধি. কুপাকরি কহিল বচন॥"

১৫ রাহাতুল্ কুলুপ ( আত্ম-মুক্তিসোপান )—একধানি ধর্ম-গ্রন্থ। তন্নামক পারভাগ্রন্থের অনুবাদ। ইহাতে কেরামতের কথা, পিতামাভার কর্ত্তব্য, মিথ্যাক্থন, প্রচর্চ্চা, স্করাপান প্রভৃতির শাস্ত্রীয় বৈধতা ও অবৈধতা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার নাম সৈয়দ নূর উদ্দীন। ভাষা সম্বন্ধে ইছাতে অনেক আলোচ্য-বিষয় রহিয়াছে। নমুনা—

> "ছনিআতে ধনরত্ব দিআছিলুম তোরে। স্বীপুত্র লাগি দিলি না দিলি মোহারে ॥ হেন ন্তিরি পুত্র বন্ধু আজু গেল কোথা। ইমান থাকিলে আমান হইব সৰ্বাথা ॥"

১৬ বালকা-নামা—প্রণেতা নয়নচাঁদ ফব্দির। ইহাকে मतरम्भ-धर्यावनस्रो हिन्तू विनय्ना त्वांथ **रुत्र। श्वक-भित्या**त ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর লইয়া গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। ইহা আধনিক দরবেশ ও বাউল সম্প্রদায়ের আদরের জিনিস। ইহার ভাষায় হিন্দী, পারসী ও আর্থী শব্দের মিশ্রণ আছে। नपूनां-

### বাল্কার প্রশ্ন

কাঁহা বৈঠে রাম রহিম কাঁহা বৈঠে দাঁই। কাঁহা বৃশাবন মোকাম মঞ্জিল স্থানভেন্ত পাই। কাঁহা গোলোক বৈকুণ্ঠ, কাঁহা মকামদিনা। কাঁহা চল্রত্থ্য কাঁহা দিন ছনিয়া। কাঁহা বৈঠে চৌদ্দভূবন কাঁহা আলমতারা। कॅारा अथविजूती कॅारा व्यर्क धाता । নঞানটাদ ফকিরে বলে দরবেশ মেরা ভাই। কোন আলম খবরবালা একপলকছে পাই ।

মুর্সিদের উত্তর---

দিল্সে বৈঠে রামরহিম দিল্সে মাণিক সাঁই। দিল্সে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল মন্তানভিন্ত পাই ॥ ঘরে বৈঠে চৌদ্দভূবন মুদ্ধিয়া আলমতারা। চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইক্রে বৈছে ধারা॥

১৭ এমামযাতার পুঁথি—একথানি ধর্ম্মবিষয়ক মুসলমানী গ্রস্ত 1 রচয়িতা বগুড়া জেলা নিবাসী মহিচরণ ও গৈনারি কান্দির শ্রীহুর্গতিয়া সরকার সাহেব। গ্রন্থখানি নিতাস্ত ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে পার্নী শব্দের প্রায়ই প্রয়োগ নাই। ভাষা বাঙ্গালা ও নিম্ন শ্রেণীর কথিত ভাষার স্থায়। রচনায় গল্প ও পল্প উভয় প্রকার লেখাই দৃষ্ট হয়। পুস্তকের প্রারম্ভে রছুল, মুর্শিদ্ এবং পিতা ও মাতার চরণ বন্দনার পর সরস্বতীর বন্দনা লেখা আছে। 'যথা-

সর্শ্বতীর ধন্দনা।

"আর মা সরস্বতী তুমি আমার মা। মা অনাথ বালকে ডাকে শুনে শুন না #" ইত্যাদি

গ্রন্থানি পাঠ করিলে ম্পষ্ট বুঝা যায় যে, এমামযাত্রী ধর্ম্ম-প্রাণ মুসলমানের পক্ষে হিন্দু ও মুসলমানের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তাঁহারা হিন্দু দেবতারও স্কৃতিবাদ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই।

১৮ ক্লীবত্ব মোচন—তওয়ারিখি হামিদী প্রণেতা মোলবি হামিত্রলখাঁ বিরচিত। গ্রন্থখানি পত্তে ও গতে লিখিত। গ্রন্থকর্ত্তা শাশ্রুছেদনকারী মুসলমানদিগের উপর শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন। শাশ্রুছেদন মহম্মদীয় শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্ম। কবি আরবী ও পারসী ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। ৰাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বুৎপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। তবে গ্রন্থ থানিতে চাটিগ্রামের ভাষার প্রভূত সংমিশ্রণ দেখা <mark>যায়। গ্রন্থের</mark> রচনা কাল ও সমাপ্তি—

> জুমাউর জিহজার চতুর্থে কহিল। হিজ্ঞি সন বারশত আটার হইল ৷ এই গ্রন্থের নাম ক্রীবত্ব-মোচন। তার অর্থ নপুংস ও কাঞ্জ্য নিরাসন । আর নাম রাথা গেল আরবীভাষাতে। 'তাদিবোল মোতথল্লেখিন্' সেন্দর্থ মৃতে 🖡 \* \*

১৯ ত্রাণপথ-একখানি কাব্য। মহমদ হামিদোল্লাহ খাঁ বিরচিত। ঈশবের একত্ব এবং স্কৃত্তিও কুকৃতির ফলাফল এই প্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। গ্রন্থের রচনা কাল-

> "হাজার তুসত পাঁচআসি হিজরি। বঙ্গে পাঁচ সত্তর তৎপরে গণকরি।"

২০ পরগম্বর-নামা— সৈমদ স্থলতান রচিত। গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট। ইহাতে হজরত, ইছা, মুছা, দাউদ, স্থলেমান, মুছ প্রভৃতি পরগম্বর এবং প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীরাম চরিত ও শ্রীকৃষ্ণ-চরিত বর্ণিত হইদাছে।

২১ দাফারেং—এক থানি মুসলমানী সংহিতা। পারসী গ্রন্থ ছইতে কবি সৈমদ নুরউদ্দীন কর্তৃক অনুদিত। গ্রন্থে লিপি-পারিপাট্য যথেষ্ঠ আছে। কবি এইরূপে স্বীয় পরিচর দিয়াছেন—

"পৌর নাবে একগ্রাম; সুবেশ উত্তম ঠান,

কি কহিমু মহিমা তাহান ।

সেই দিব্য হান পাইয়া, আলিম সকল গিলা,

সাধু সদাগর তথা বৈদে ।

হৈছ সএখ (সেখ) গণ, দে দেশে রসিক জন,

ধর্মাৰস্ত স্থনামে প্রকাশ ।

সে দেশে প্রধান বর, সভান পীরান বর,

হৈদ আলেদত তান নাম ।
ভান পুত্র কল্পতক্ষ, দানে দিক্ষ্ আনে শুক্র,

হৈদ রাজা স্থনাম উপাম ।

শীর মহমাদ সঙ্গে, শীর হাতগণ রঙ্গে আছিলেক পিরীত বিশেব।
বহন্ত্বি দান দিরা, ভাল বান সঙ্গে লইরা, আইলেক মির্জ্জাপুর দেশ ।
হৈদ আবহুল কাদির হত, ্রপে গুণে অদ্ভূত, ছৈদ আতবলা হৈল নাম।
ভাহান নন্দন হীন, নাম ছৈদ মুর্দিন, বসতি মোহন সেই ঠাম।

২২ সুলতান জম্জমার পুঁথি—মহম্মদ কাসিমকৃত। ইহাতে কবি মানবের মৃত্যুকালীন ও তৎপরবর্ত্তিকালের হাল হকিয়ৎ অর্থাৎ পাপপুণাের স্থাম্য বিচারাদি সরল ভাষার প্রকটিত করিয়াছেন। গ্রন্থকার মনকে লক্ষ্য করিয়া দেহের থেদােজি-বিষয়ক যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই রচনার নমুনাস্থরপ দ্রিছ্ত হইল—

"তুমি জ্ঞানষম্ভ অতি রিদক দাগর।
মোরে ভাদাইরা যাও অঘোর দাগর।
পাইরা গোপিনীগণ মোরে পাদরিআ।
গোক্লেড জার মোরে কলক করিয়া।
জ্মকাল হড়ে প্রেম তোমার দহিত।
একভিল তুমি বিনে না পারি রহিত।
ভূমিত নিঠুর বর নিধাকণ কায়া।
সুবতী বধিয়া যাও নাহি মনে দয়া।

জলে চরে হংসাহংসী করে হাসি রসি।
হংসা জাএ নিজ ঘরে জল কেনে তুরী।
কেলি করে অলিরাজে পুল্পেতে বসিয়া।
জাইতে না যায় অলি সে ডাল ভাঙ্গিয়া।
জাইতে না যায় অলি সে ডাল ভাঙ্গিয়া।
বিছে কাজে করিলা মোরে সে কর্ম করিলুম।
মিছে কাজে স্থানী হাড়ি কলঙ্কিনী হইলুম।
আগে প্রেম করিয়া যে পাছে না পালএ।
তুমি জাজ মধুরাতে মোর কি উপাএ।
মোর ঘরে থাকি তুমি কৈলা হাসিরসি।
জাইবার কালে জাও মোরে করি তুরী।
তুমি মোরে আজ্ঞা দিয়া কৈলা জথ কাম।
গোকুলে রাখিলা মোয় কলঙ্কিনী নাম।"

উদ্ভ কবিতাংশ পাঠে মনে হয়, এই মুসলমান কবির হৃদরে বৈষ্ণবপ্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। তাহা না হইলে তিনি রাধা-প্রেমের সহিত দেহ ও মনের সম্বন্ধ নির্ণর করিছে প্রবৃত্ত হইবেন কেন ? যাহা হউক মুসলমান কবির এরপ রচনার যে যথেষ্ঠ কবিত্ব-প্রতিভা আছে এবং তাহা যে বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফলপ্রদ তরুর স্থায় ফল ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই গৌরবের বিষয়।

গোলাম মাওলা-বিরচিত আর একখানি স্থলতান জম্জমার পৃথি পাওয়া যায়। প্রতিপাত বিষয়ে উভর গ্রন্থ এক; ভবে রচনায় অনেক পার্থক্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিছে অনেক আরবী ও পারসী ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। গ্রন্থের ভণিতা দৃষ্টে অনুমান হয়, কবি মনে মনে হিন্দুদেবীর উপাসক ছিলেন। অথবা তিনি বাঙ্গালী কবিগণের অনুকরণেই এরপ লিখিয়া থাকিবেন।

"হীন গোলাম মাওলা বলে না দেখি উপান্ন। কেবল ভরসা মনে সেই রাঙ্গা পান্ন॥"

২৩ ইব্লিছ্-নামা—মুসলমানী ধর্মগ্রন্থ। গুরু শিষ্যের কর্ত্তব্যতা ইহার প্রধান প্রতিপান্ত। রছুলের সহিত ইব্লিছের ( সায়তানের ) যে কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহাই এই গ্রন্থ মধ্যে সরল বাঙ্গালায় লিখিত আছে। নমুনা—

"সিন্তের প্রকৃতি জদি হএ ফিরিন্তার।
ইরিছ জদিএ হএ শুক্রর বেবার ।
তথাপিহ শুক্রক নিন্দিতে না জুরাএ।
শুক্রকে মান্ততা করিব সর্ব্বথাএ।
নিরঞ্জন আদেশ করিল ফিরিন্তারে।
মান্ত করি বোলাইতে ইরিছ শুক্ররে।
এথ জানি রাপনা শুক্রক না নিন্দিব।
কদাচিত অহকার বোল না বুলিব।"

২৪ নুর কন্দিল্—কবি মহম্মদ ছকি প্রাণীত। ইহাতে স্বর্গ

স্ষ্টি, মনুষ্যোৎসর্গ ইত্যাদি হইতে মানব জীবনের শেষ বিচার কথা পর্যান্ত বিবৃত আছে। গ্রন্থশেষে গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

> "না পাক পেয়ালা টুবি, শিরে তুলি সাপি, বিম্বাদি মনিশু মরিলে। ফিরিভা সকলে মিলি, লোহার বুরুজ মারি, লই জাইব দোজক মালার।"

"কহে মহক্ষদ ছকি আমি বড় ছঃখি।
এই লোক পরলোকে সেই পরের পিরীতি 
পিতা মোর মাহাজান মহিদ দরবেশ।
কিঞ্চিৎ জানাইলা মোরে পছের উদ্দেশ 
কহে মহক্ষদ ছকি, দিলে মনে তানে জপি,
জার খর্ম্মে ছিষ্টি উত্তপন।
পীর হাজী মোহাক্ষদ, সিরে খান্ধি তান শদ,
গাইতে আছে মুরের বিচার ॥"

২৫ যোগ-কালন্দর—একথানি মুসলমানী যোগশান্ত।
কিরপে যোগ সাধন করিতে হয় এবং পরলোকের উপায় কি ?
তাহাই এই গ্রন্থে বাঙ্গালায় বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা মধ্যে আরব্য
ও পারভ্য শব্দের বাহুল্য দৃষ্ট হয়। অনেকে আলি রাজাকেই
ইহার রচয়িতা বলিয়া মনে করেন। রচনার নমুনা—

"নাছুত মোকাম এ তিনটি হরি। আজ্রাইল ফিরিস্তা আছে তথাতে গহরী। সে সব খাছাল জান আনলের স্থান। সদাএ অনল জ্ঞানো হিক্ নিবান।"

২৬ আমছেপারার ব্যাখ্যা—পবিত্র কোরাণ সরিপের অন্তর্গত আম্ছেপারা অংশের ব্যাখ্যা ও তৎপাঠফল এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ফকির হোছেন এই গ্রন্থের রচয়িতা। ভণিতা—

ফকির হোছনে কছে, মনেতে ভাষিয়া ভরে,

এক বিনে ছুই প্রভু নাই।

কালিদনে দেখা হইলা (?) পাপজোগ ভোলাইলা,

তবে কেন না চাও গোঁদাই ।

২৭ চিপ্ত-ইমান—এক থানি মুসলমানী ধর্মগ্রন্থ। আরবী ভাষা হইতে অনুদিত। কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ ছাড়া গ্রাছের ভাষা সর্ব্বত্রই খাঁটি বাঙ্গালা। রচনিতা কাজি বদিয়ুদ্দিন। চট্টগ্রাম পটীয়া থানার অন্তর্গত বাহুলী গ্রামে ইহার বাস। ইনি স্থপেসির খোন্দকার বংশসম্ভূত। রচনার নমুনা—

"আহামদ সরিপ প্রথম গুরু বুলি। জীবের জীবন মোর আথির পোতলী। অমূল্যরতন গুরু মোহাক্ষদ নকি। আর গুরু এর্গাদোরা মোহাক্ষদ তকি। আর গুরু কোরেশ মোহামদ জে নাম।
পির শাহা সরিপের পদেত ছালাম ॥
কালি মোহামদ ওয়ারিশ গুণাধার।
তাহান চরণে মোর ছালাম হাজার ॥
আর গুরু চাম্পাগাজি নয়ানের জুতি।
বিতাপচর শুভগ্রাম তাহান বসতি॥
বাঙ্গালাভাবা জ্ঞাত মোর সেই গুরু হোতে।
মুখে পাঠ লিখেছি না হইছে নিজ হস্তে॥" \*\*

২৮ ছরছালের নীতি বা তক্তিব কেতাব—এক থানি মুদলমানী সংহিতা। ছলাইন নিবাসী মুনাইম মুস্সীর আদেশে কবি করম আলী এই গ্রন্থ পারস্ত ভাষা হইতে অনুদিত করেন। গ্রন্থ থানির প্রকৃত নাম কি তাহা নির্ণয় করা হঃসাধ্য। গ্রন্থের হুই স্থানে হুইটী নামের উল্লেখ আছে।

- (১) "এই জে নোচ্কা জান ফারদী আছিল।
  সবে ব্ঝিবারে হীনে পাচালী রচিল।
  নোচকা বোলএ জাকে ফারদী ভাদাএ।
  তক্তিম কিতাব বুলি বঙ্গভাষে কহে॥"
- (২) "ছপ্ত শত বন্ধ ঋতু সন জদি হৈল।

  ছরছালের নীতি হানে পাচালী রচিল ॥

  মুনাইম মুন্সী জান অতি ভাগ্যবস্ত।

  তান আজা ধরি হীনে পাচালী রচিলেস্ত।

  নবি করি আছে এই হিজিরির সন।

  বৈশাথেতে মগী সন চৈত্রেতে পুরণ।

  ছরছালের নীতি এই তামাম হইল।

  কিঞ্চিৎ রচিলুম মুই বৃদ্ধি যে আছিল।"

২৯ অবতারনির্ণয়—একথানি মুসলমানী গ্রন্থ। গ্রন্থথানিতে প্রতিপত্তন হইতে অবতারবাদ প্রভৃতি কথা লেখা আছে। নবী-বংশের আখ্যান প্রসঙ্গে কবি, মহম্মদের অবতারত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হিন্দু পুরাণাদিতে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্থমতী পাপের ভার সহু করিতে না পারিয়া ব্রহ্মার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রভো! আমি আর ধরার পাপভার সহু করিতে পারিতেছি না, আমাকে রক্ষার জক্ত অবতারের আবশুক। বস্থধা দেবী এইরূপ যতবার প্রার্থনা করেন, ভগবরারায়ণ ততবারই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে পাপভার হইতে মুক্ত করেন। গ্রন্থখানিতে এই-রূপে মুসলমান ও হিন্দু অবতারগণের প্রসঙ্গ আছে। কিছ পোর্রাগ্য কিছুই ছির নাই। গ্রন্থখানি আতোপান্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারের হৃদয় হিন্দুয়ানি ও ইস্লাম ধর্মের ভাব-ভয়ে বিজড়িত ছিল। তিনি উভয় ধর্মেই সম্যক্ত আহ্বাবান্ ছিলেন।

"জে হেন আছ এ ননি গরাস সহিত। তেন মত আছে প্রভু জগত বেফাণিত। মোহমাদ রূপ ধরি নিজ অবতার। নিজ অংশ প্রচারিলা হইতে প্রচার।

প্রসঙ্গক্রমে ক্ষিতিদেবী মহাপ্রভুর গোচরে এইরূপ নিবেদন করিতেছেন—

> ''রামক স্বজিলা প্রভু মোহেরে গালিতে। রামেহ মোহোকে না পালিল ভাল মতে ॥ অমুদিন মোর প্রতি করিলেক রণ। কদাপিহ ভাল মতে না কৈল পালন ঃ সতি নারি সীতা দেবী অনাথ হইআ। মোহের পৃষ্ঠেতে ছিল বহু ছুঃখ পাইআ 🛭 এ দেখিআ মোর মন হইল ফাঁফর। নিবেদন কৈলুম প্রভু ভোমার গোচর 🛊 এ পাপের ভার মুই না পারি সহিতে। পাতালে মজিআ আমি রহিব নিশ্চিতে # কথেক সহিব আমি এ পাপের ভার। সহজে ললাটে এথ লেখিছ আমার। ক্ষিতির কাকৃতি শুনি প্রভু নিরঞ্জন। ক্ষিতি রক্ষা ফিরিন্ডাক বুলিল বচন। নিশ্চয় জানিঅ মুই আদম স্থ জিম। সে আদম হোন্তে ক্ষিতি নিশ্চএ পালিমু।

ইহার দারা বুঝা যাইতেছে যে, রামচন্দ্রের পর আদম অবতার হন। কথাটা কতকটা অবতার-বাদের সামগ্রস্থ না রাথিয়াছে এমন নয়।

৩০ ফতেমার ছুরত্নামা—বিবি ফতেমা হজরত মহম্মদ
মুস্তদার প্রিয় ছহিতা ও হজরত আলী মুর্তাজার সহধর্মিনী। তিনি
ইমাম হোসেন ও হাসনের জননী ছিলেন। তাঁহার অন্তর্নিহিত
অব্যক্ত রূপরাশি দেখিবার জন্ম এক দিন আলি অতিশন্ন ব্যাকুল
হইয়া উঠেন। তাহাই অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার শাহ বিদ্
মুদ্দিন এই গ্রন্থ সমাপন করিয়াছিলেন। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল
ও সরস।

৩১ আসকন্বির এক্দিল্সার—একখানি মুসলমান ধর্মবিষয়ক প্রস্থ। গ্রন্থকারের নাম কবিকার আদক মহম্মন, নিবাস রঙ্গপুর মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম। গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থকর্তা স্প্রতিত্ত্বের বিবরণ ও সেই দক্ষে রছুল প্রভৃতি মুসলমান পীরের উৎপত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে মধ্যে পারসী শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়—

> ''সর্বব্যের রক্ষক সেই সয়ালের নাথ। মামুদ বলিয়া তারে চিন্তি দিবারাত ॥

নুর নবির নুর দিয়া স্জাইল বিধি। তার মতন না স্ফিল জনম অবধি।

গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকার স্থীয় বংশ-পরিচয় দান কালে এইর্মপে গ্রন্থসমাপ্তির কাল নির্দেশ করিয়াছেন—

"বসবাস করি বেথা কদিনি মোকাম।
হরিপুর প্রাম বলি জান তার নাম।
রক্ষপুর প্রলাকার মিঠাপুথর থানা।
তাহার এলাকা বটে আমার ঠিকানা।
আসক মামুদ মোগুল জান মোর নাম।
মোগুলীর কার্য্য মোরা করিছি মোদাম।
বাবাজির নাম মেরা শুন বেয়াদর।
জ্ঞপুরা মগুল নাম জান কেব্রুর।
চামু সরদার ছিল মেরা দাদাজির নাম।
দেখিতে ফুল্মর ছিল বেয়া দাদাজির নাম।
দেখিতে ফুল্মর ছিল বড় শুণধাম।
বার শক্ত একচলিদ দালের বিচেতে।
রচনা হইল পুথি জান সকলেতে।
তেরই আখিন ছিল রোজ বুধবার।
কলম করিমু বল্ধ ফজলে খোদার।" ইত্যাদি

গ্রন্থকার ১২৪১ সালের ১৩ আখিন বুধবার রচনা সমাপ্ত ক্রিয়াছিলেন।

## ইতিহাস-শাখা

অনেক মুসলমান কবি ইস্লাম-ধর্মের মর্ম ব্রাইতে বা তাহার পবিত্র কীর্ত্তি প্রচার করিতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক কাব্য বাঙ্গালায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালায় অজ্ঞ ও নিরক্ষর মুসলমান-সমাজে ইস্লামীয় প্রচারই গ্রন্থরচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারতাদি গ্রন্থের অল্প বিস্তর অনুকরণ দৃষ্ট হয়। নিমে অতি সংক্ষিপ্রভাবে ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপাত্য বিষয় ও তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল;—

১। হানিফার পত্র—মহম্মদ মুস্তাফার জামাতা আলির গুই বিবাহ। বিবি ফতিমার গর্ভে ইমাম হোসেন ও হাসন এবং বিবি হানিফার গর্ভে মহম্মদ হানিফার জন্ম হয়। দানাস্কাসের গুদ্ধান্ত নরপতি এজিদের হস্তে ইমাম হোসেন-হাসন নিহত হইলে হাসনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্ এই ঘটনা বিরুত করিয়া হানিফাকে এক পত্র প্রেরণ করেন। হানিফা তথন বানোয়াজি প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। নবিবংশের এতাদৃশ গুরবস্থার কথা শুনিয়া হানিফা ক্রোধে উন্মত হইয়া সসৈত্তে মদিনায় আসিয়া উপনীত হইলেন। মদিনায় আসিয়াই মহাবীর হানিফা এজিদ্কে এক পত্র লিখেন। তাহারই উত্তরে এজিদ যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া-

हिलान। युद्ध अजित्मत भत्राज्य । असे युक् वृक्वान्तरे कात्वात्र वर्गिक विषय ।

মহম্মদ খাঁ এই গ্রন্থখানির রচয়িতা: কিন্তু এজিদের উত্তরের প্রারম্ভে মুজাফরের ভণিতা পাওয়া যায়, বথা—

> "স্থলতান দৌহিত হীন চক্রশাল। বর। কহে হীন মুজাফরে এজিদ উত্তর ।"

এই গ্রন্থের ভাষাতে হু'একটা আরবী শব্দের ক্রবহার ভিন্ন नर्सवरे প্राञ्जन राजाना। रानिका अजिनत्क त्य भव निम्ना-ছিলেন, তাহার শেষভাগে তিনি যুদ্ধ-ঘোষণার কালজ্ঞাপক শ্লোক্ষয় দ্বার্থব্যঞ্জক ভাষার লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। নমুনা---

> "অগ্রহারণ পৌৰ মাঘে ছেমছের জোর। নির্বলী বসস্থ থাকে দক্ষিণের কোর। মহম্মদ হানিফা জামি তুমি ত এজিদ্। ফান্তনে বসস্ত ঋতে বুঝিষ চরিত ₽

ইমাম হাছনের পুত্র জয়নাল আবেদিন্কে ইমাম পদে প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থ সমাপন করা হইয়াছে।

২। মুক্তান্ত হোছেন-এন্থগানি স্কুপ্রসিদ্ধ নবিবংশের ইতি-ছাস। ইহাতে ইমাম হাসন ও হোসেনের বিষাদকাহিনী বর্ণিত ও মহরমের আমূল ইতিবৃত্ত প্রকটিত আছে। রামায়ণ ও মহা-ভারতাদি কাব্য বেমন হিন্দুর আদরের জিনিষ, নবিবংশের এই কীর্ত্তিগাথাও তল্ঞপ মুদলমানের পক্ষে আদরের সামগ্রী। গ্রন্থ-থানি ছইভাগে বিভক্ত। এজিদ বধের পর প্রথম ভাগ সমাপ্ত হইয়াছে এবং তৎপরবন্তী ঘটনা লইয়া দ্বিতীয় ভাগ আরম্ভ।

গ্রন্থকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ। গ্রন্থ মধ্যে জ্বতি বিস্তৃত ভাবেই আপন ৰংশের পরিচয় দিয়াছেন। ঐতিহাসিকতার থাতিরে উহা আলোচিত হইবার যোগ্য। গ্রন্থে রচনার কাল সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :

> "মুছুলমানি ভেরিথেয় দস শত ভেল। সতের অর্দ্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল। হিন্দুআনি তেরিথের শুন বিবরণ 🗘 বান বাহে। সম অন্ধ আর বান সত । বিংস তিন তুন করি চাছ দিবা দধি। পাঞালিকা পূৰ্ণ হৈল সে অৰু অহধি শুরু শুরু সেস নিদগ্ধ শুরু আগে। মিত্র হই কুম্দিনী প্রীতিমন মাপে হইয়া নক্ষত্ররূপ উরি গেল শশি। দশদিগে প্রসন্ন পাতকীতম নাসি ৷ মাধৰী মাদের সপ্ত দিবস গইল। নেই রাত্রি পঞ্চালিকা সমাপ্ত হুইল ॥"

স্থতরাং পুথি ১০৫২ হিজরী সনে রচিত ৷ এখন হইতে প্রার সাড়ে তিনশত পূর্বে গ্রন্থকার বিভ্যমান ছিলেন।

তাঁহার বংশ পরিচয়ের একদেশে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতি-হাসের এইরূপ অক্ট আলোক দেখা যায়—

> শ্লীরসক্র নামে জানে ভুবনের সার। মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণমি বারে বার । ভাহান কনিঠে জে পুজিতে ত্রিভূবন। পূৰ্ণ চক্ৰাধিক মুখ কমল লোচন ॥ গৌরাঙ্গ কাঞ্চন কান্তি উচ্চ নাসা দও। ৰীৰ্ঘ বাছ হেমলতা বিক্ৰমে প্ৰচণ্ড। গৌডরাজ অধিপতি জাকে প্রশংসিল। ভিকুক জনের পতি জাহাবা বৃঝিল । চাটিগ্রাম প্রতি জনে নম্বরত থান। আপনার প্রিয় হতা দিল জার স্থান। বার বাঙ্গলার পতি ইচ্ছা খান বির। দক্ষিণ কুলের রাজা আদম স্থীর। স্নেহ ভাবে জাহার পুজন্ত নিতি। জাহার প্রশংসা কৈল মগধের পতি ।" ইত্যাদি

- ৩। ইমাম চুরি—বাল্যকালে ইমাম হাসন ও হোসেনকে চুরি করিয়া কে মুছা বাদশার নিকট লইয়া গিয়াছিল। সেই ঘটনা অবশ্বনে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। কেহ কেহ এথানি প্রসিদ্ধ কবি মহম্মদ খাঁর রচনা বলিয়া মনে করেন।
- 8। কাশিমের যুদ্ধ-কারবালা ময়দানের সেই মহাযুদ্ধ প্রসিদ্ধ মহর্মের সংশ্লিষ্ট ঘটনা। কাসিম ইমাম হাসনের তনর ও বিবি ছকিনা ইমাম হোদেনের কন্তা। যেদিন কাসিম ও বিবি ছকিনার বিবাহ হয়, সেই দিনই অসহায় কাসিম যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হয়েন। সেই হঃথের কথা লিখিতে লেখনী সরে না। মহম্মদ থান এই পাঞ্চালীর বচয়িতা। মুক্তাল-হোদেনেও এই বিবরণ বিবৃত দেখা যায়।
- ে। সেকান্দর নামা—স্থপ্রসিদ্ধ কবি আলাওল বিরচিত। গ্রন্থখানি পারসীক কবি নেজামীকর্ত্তক প্রথমে পারসী ভাষার লিখিত হয়, আলাওল তাহাই ভাষান্তর করেন। গ্রন্থখানি মাকিদনবীর আলেকজান্দারের জীবনী লইয়া লিখিত। আত্মফিক ভাবে পারশুরাজ দরায়ুদেরও অনেক কথা গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত। রোসাঙ্গের রাজামত্য মজলিশ নবরাজের আদেশে কবি এই গ্রন্থখানি রচনা করেন।
- ৬। আমীর জন্স-মহন্মদের দৌহিত্র ইমাম হাসন-হোসেন পাপিষ্ঠ এজিদকর্ভুক নিহত হইলে, তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আমীর মহম্মদ হানিফা বিষম সংগ্রামে এজিদকে বধ করেন ৷ মদিনা ও দেমান্থ নামক স্থানদ্বয়ে যুদ্ধ হয়। উক্ত হুই স্থানের

বুদ্ধ বিবরণ হইতে গ্রন্থখানিও ছই ভাপ হইরাছে। প্রথম ভাগে
মদিনার যুদ্ধ এবং দিতীরে দেমাঙ্গের যুদ্ধ বর্ণিত আছে। শ্রীয়ত
মহম্মদ শাহকর্ত্ত্ব আদিও ছইরা কবি শেথ মন্ত্রর পরারে এই
অক্টের পাঞ্চালী কথা সমাপন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থানি যে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ঘটনাতেই আগস্তপূর্ণ, এরপ নহে।
ইহার মধ্যে অনেক অবাস্তর বিষয়েরও বর্ণনা দেখা যায়। মুসলমানী বিষর বণিয়া গ্রন্থ মধ্যে কতকগুলি মুসলমানী শব্দের
ব্যবহার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে; নতুবা ইহার ভাষা বেশ
স্থানর ও সরল। নমুনা—

"সংসার বসতি জাল নিশির অপন।
মায়া জাল বন্দি ৰাজি দেখহ আপন।
পোতলা লইয়া বেন কিরে অবিরত।
হাতের ঠমক বেন নাচে তেন মত।
তেমত বুরতি সব লয়াছে ছাড়িয়া।
নিরপ্রনে মুর্স্তি সব লিয়াছে ছাড়িয়া।
মায়া দিয়া চালার প্রভু ছালিয়া যতনে।
চালার মুরতি সব নানান বরণে॥
মৃত্তিকার কালবুঝ অসার কেবল।
এহার ভরসা করে লই সে পাগল॥" ইত্যাদি

৭। জঙ্গ-নামা—মহম্মদের জামাতা আলীর যুদ্ধকাহিনী
লইরা গ্রন্থথানি রচিত হইরাছে। গ্রন্থ বর্ণিত কোন কোন যুদ্ধ
ময়ং হজরত সাহেব উপস্থিত ছিলেন। মহম্মদীরগণ তৎকালীন
পৌত্তলিক ধর্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন
এবং তাহাদিগকে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। গ্রন্থ
মধ্যে এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গে অনেক অলোকিক ঘটনা সন্নিবিষ্ট আছে।
গ্রন্থথানি প্রকাণ্ড।

গ্রন্থকর্ত্তার নাম নসকলা খাঁ। তিনি উচ্চবংশীয় এবং শিক্ষিত লোক। কবি এইরূপে আত্মপরিচর দিরাছেন—

"ধৈব্যস্ত ৰীৰ্যাস্ত, মৰ্ঘ্যালার নাহি অন্ত,
পিতামহ হামিছুলা খান।
তানপুত কলতক, বোরহানদ্দি লগদ্গুক,
ক্রপান্তর ইছুক সমান।
মহীপাল রোমান্তের, ধ্বল মাতকেবর,
নিজ মুখে প্রশংসিলা বারে।

তান পুত্র মহাবীর, অল্পে শাস্ত্রে রণে স্থির, ইব্রাহিম খান নাম ধরে।

ভান পুত্ৰ জ্ঞানবান, শ্ৰীস্থ্লাওদি খান, পুণ্যবন্ধ সঙ্গে তান বেলা।

**অনেক প্রামের পতি,** যাকে কুপা করি অতি, নিজ কল্মা সমর্পিরা দিলা।

ভান পুত্ৰ রূপবান, শ্রীযুত বাবু থান, অবিরত ফ্কিরীতে মন। ত্যালিরা সংসার সায়া, প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া, করিলেক্ত আগমে গমন ॥

আছিলেন পুত্ৰ তান শ্ৰীইচ্ছাহাক খান, সন্নিরভ খাদের শ্রধান।

তান পুত্র শীল ধর্ম, হৈদানী উদরে জন্ম, সরিক সন্মূর ঋণবান।

তান পুত্ৰ অৱজ্ঞান, হীন নহরোলা খান, গাঞ্চালি ছচিল শিশু বৃদ্ধি।

শুন সৰ শুণিগণ, কৌতুহল করি মন, ক্ষম মোর দোষ পাও ৰদি ॥"

গ্রন্থ মধ্যে ঠাঠার, ডেহরি, খঁ ধার, উভা, লোহারি, মোহারি প্রভৃতি কতকগুলি অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। ঐ কথাগুলি প্রাচীন বালালার বা চট্টগ্রামী ভাষার এখন প্রকারাস্তরে চলিত রহিরাছে। গ্রন্থকারকে ১৫০ বর্ষের পূর্ব্ববর্তী বলিয়া অনেকে মনে করেন।

### উপাধ্যান শাখা

মুদদমান কৰিগণ আরব্যোপতাস ৰা পারতোপতাস বর্ণিত অপূর্ব্ব প্রেমকাহিনীর অন্নকরণে বাজালা ভাষার পরারাদি হন্দে নানা উপাধ্যান রচনা করিয়া গিরাছেন। ঐ সকল কাব্যে যে কেবল মুদদমানী চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে, ভাহা নহে। এই শ্রেণীর কোন কোন গ্রন্থে সম্পূর্ণ বাজালী ছাঁদও দৃষ্ট হয়। নিয়ে প্রেমচরিত্র অবলম্বনে রচিত করেকথানি আধ্যান-গ্রন্থের পরিচয় প্রদত্ত হইলঃ—

> সতী মর্মাবতী ও লোর চন্দ্রাণী—গ্রন্থকর্তা দৌশত কাজী ও সৈরদ আলাওল সাহেব। এই গ্রন্থথানি ছইডাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে লোররাজ ও রাণী চন্দ্রাণীর বৃত্তান্ত এবং দ্বিতীয় ভাগে বণিক পুত্র ছাতন ও রাজকুমারী ময়নার প্রসঙ্গ বর্ণিত। প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগের রুচনা উৎক্রন্থ হওয়ায় সাধারণে তাহার প্রতি বিশেষরূপ আরুষ্ট। এই কারণে ঐ অংশ ভাতন ময়নাবতী নামে পরিচিত হইয়াছে।

গ্রন্থের প্রতিপাত্যবিষয়—লোর গোহারী নামক দেশের রাজা।
ময়নাবতী তাঁহার প্রথমা মহিবী। চক্রাণী মোহরা নামক দেশের
রাজকতা। রাজা লোর একদিন কোন যোগীর হন্তে চক্রাণীর
চিত্রপট অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ অমুরাণী
হইয়া পড়েন। কেবল তাছাই নহে, তিনি উক্ত রাজকতার
পাণিপীড়নাভিলাবী হইয়া স্বীয় রাজপাট পরিত্যাগ পূর্বক
মোহরা অভিমুখে চলিয়া যান এবং তথায় কিছুদিন অবস্থানের
পর, বহুকত্তে ও নানা কৌশলে চক্রাণীর সহিত মিলিত হন।
ক্রেমে স্বিধা দেখিয়া তিনি একদিন গোপনে চক্রাণীকে লইয়া
স্বরাজ্যে পলাইয়া আসেন।

চন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে বামন নামক এক ব্যক্তির সহিত বিবাহিত। হইয়াছিলেন। বামন নপুংসক থাকায় চন্দ্রাণী তাঁহার বিবাহ-বন্ধন উন্মুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। কাজেই এ অবসরে লোবের সহিত তাঁহার পলায়নে কোন কুণ্ঠা জন্মে নাই।

লোর কর্তৃক চন্দ্রণীর অপহরণ বার্ত্তা অবগত হইয়া বাসন তাঁহাদের পশ্চাদ্রাবিত হইলেন, কিন্তু অনৃষ্ঠ বৈশুণ্যে লোরের সহিত দ্বন্ধ যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হন। মোহরা রাজ লোকার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া চন্দ্রাণীকে তাঁহার করে অর্পণ করেন। লোর শ্বশুরের রাজ্যেই রাজ্য করিতে লাগিলেন,—শ্বরাজ্যে আর ফিরিলেন না। এই পর্যান্ত গ্রন্থের প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দিতীরভাগে ময়নাবতার পরিচয়। ময়নাবতী স্বীয় স্বামীর রাজ্যেই আছেন। তাঁহার প্রীসোদর্য্যের জলোকিক লাবণ্য পরিবর্দিত দেখিরা ছাতন নামা কোন বণিক কুমার তাঁহার সমাগম লাতে সমুৎস্থক হইন্ধা এক মালিনীকে দোত্যকার্য্যে নিযুক্ত করে। নানা জছিলার ময়নার শৈশব ধাত্রীর পদলাভ করিয়া মালিনী তাহাকে কুমন্ত্রণা দিতে লাগিল। নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়াও বখন সে সভীনারীর মন কিছুতে টলাইতে পারিল না, তখন সে ময়নার হৃদ্ধে প্রেম জাগাইবার জন্ম ষড়ঋতুর বর্ণনা আরম্ভ করিল, কিন্তু তাহাতেও সে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিল না। রাণী মালিনীর হুরভিসন্ধি অবগত হইয়া তাহাকে অশেষরূপে নির্যাতন করিয়া বাটী হইতে তাড়াইয়া দেন।

অতঃপর স্থীর পরামর্শে রাণী এক ব্রাহ্মণের হন্তে শুক পাথিটী দিয়া লোর স্মীপে প্রেরণ করেন। দ্বিজবর কৌশলে রাণীর কথা লোরের স্থৃতিপথারু করিয়া দিলে, রাজা লোর স্বীয় শশুররাজ্যে নিজ তনমকে নূপতি স্বরূপ রাথিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এই থানেই গল্লের উপসংহার। মূল ঘটনা এই হইলেও প্রসঙ্গক্রমে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ঘটনা ইহার মধ্যে সন্নিবিপ্ত আছে। অদৃপ্তকল অনিবার্য্য—এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আনন্দ বর্মার একটী উপাথ্যান আছে। রামজীদাস বির্হিত "শশিচন্দ্রের পৃথিতেও এই গল্লই উদ্ধৃত দেখা যায়। তবে সেই গ্রন্থে মূলগল ঠিক আছে, কেবল নাম ও ধামাদি কিছু পরিবর্ত্তিতাকারে প্রদন্ত হইয়াছে।

কবি দৌলত কাজী রোসাঙ্গের রাজা কন্তবর্ণ্ম স্থবর্ণার রাজ-সভার থাকিরা তাঁহারই লস্কর উজির আস্রফ থার আদেশে লোর চন্দ্রাণীর রচনা আরম্ভ করেন। প্রথমভাগ শেষ হইলে ও দ্বিতীয় ভাগের কিরদংশ রচনার পর তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। স্বতরাং গ্রন্থথানিও অসম্পূর্ণাবস্থায় পড়িয়া থাকে। তার পর রাজা কন্তবর্ণ্ম স্থান্মার অধস্তন চতুর্থ পুরুষে রাজা শ্রীচক্ত স্থবর্মার রাজত্বকালে তাহার সভাস্থ শ্রীমন্ত সোলেমানের আগ্রহাতিশয্যে আলাওল লোরচন্দ্রাণী সমাপন করেন।

কবি দৌলত কাজি কোন্ সময়ে গ্রন্থরচনা করেন, তাহা
ঠিক অবধারণ করা যায় না। তবে রোসাঙ্গ-রাজবংশের
ইতিবৃত্ত অরেষণ করিলে তাঁহার কালনির্ণয় হইতে পারে।
কবি আলাওল গ্রন্থ শেষে এইরূপ কালনির্দেশ করিয়াছেন:—

"মুসলমানী সক সঙ্খা হ্বন দিরা মন।
ভাৱ তাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন।
সিষ্কু শৃষ্ঠ দেখিআ আগনে হইদিকে।
যত কলানিধিরে রাধিলা বামভাগে। ) ১০৭০ )
মগধির মনের হানহ বিবরণ।
যুগ শৃষ্ঠ মধ্যে যুগ বামে মুগান্ধন।" ('১০২০)

হিজিরি হিসাবে ২৫১ বৎসর পুর্বে আলাওল চক্রানী সমাধা করিয়াছিলেন। স্মতরাং এতদ্বারা অনুমান করা যাইন্ডে পারে যে, দৌলত কাজী খুষ্টীয় বোড়শ শতাব্দের শেষভাগে বা সপ্তদশের প্রারম্ভে বিভ্যমান ছিলেন।

গ্রন্থ কাজি সাহেব রোসাঞ্চ রাজসভার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিকের নিকট আদৃত হইবার যোগ্য, এখানে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—

> "কর্ণফুলী নদা পূর্ব্বে আছে এক পুরী। রোসাঞ্স নগর নাম স্বর্গ অবতারী॥ তাহাতে মগধবংশ ক্রম বুদ্ধি ছার। নাম রুপ্তথর্মরাজা ধর্ম অবতার ॥ প্রতাপে প্রভাত ভাতু বিখ্যাত ভূবন। পুত্রের সমান করে প্রজার পালন ॥ \* \* \* ধর্মরাজ পাত্র শ্রীআসরফ্ খান। হানিফি মোজাব ধরে চিন্তি খান্দান। \* \* প্রদেশী স্থদেশী নাহিক আত্ম পর। দিঘি সরোধর দিলা অতি বহুতর ॥ ৰূপতিবন্ধভ দেই আদরফ্ থান। নানা দেশে গেল তার প্রতিষ্ঠা বাথান # সৈদ শেখজাদা আর আলিম ফকির। পালেন্ত সে সব লোক প্রাণের অধিক 🛙 \* \* \* উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ। আজি কুচি পাটান জে আদি জথ দেশ। হেন রাজা জার প্রতি মহা দয়া করে। মহামন্ত্রী লক্ষর উজীর নাম ধরে 🛭 \* \* \* আসরফ্থান যদি হইলা সেনাপতি। নুপতির সাক্ষাতে থাকেন্ত নিতি নিতি। স্বধর্মার মনে হৈল আনন্দ অপার। সসৈম্ভ সামস্ত চলে বিপিন বেহার । \* \* \*

খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুপ্লবনে। সঙ্গে আসরফ থান রাজপাত্র সনে। চতুর্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নুপবর। তারকবেষ্টিভ জেন চন্দ্রিমা সন্দর। বন পাশে নগর এক ছারবতি নাম। কুন্টের হারিকা জেন অতি অনুপাম। ছপাত রচিলা সভা রহিল মৃপতি। মন্ত্র গঠন জেন সভার আকৃতি ॥ \* \* \* ষারাবতী উচ্চল করিল ধর্মারাজ। মারিকাতে সোভে যেন গোবিন্দ সমাজ। সভাতে বসিল পাত্র আসরক খান। সৈয়দ সেক আর মগল গাঠান ! খদেশী ৰৈদেশী বছতর হিন্দুরান। ব্রাহ্মণ ক্রিয় বৈশু শুদ্র বহুতর। সারি সারি বসিলেক মনিক্ত সকল।"

লোরজাণীর প্রথমভাগের অপেক্ষা দ্বিতীয় ভাগের রচনা অধিকতর স্থলর। বণিকপুত্র ছাতন 'রতন' মালিনীকে দূতী শিযুক্ত করিয়াও সতী ময়নার মন টলাইতে পারে নাই। মালিমী লানা কৌশলের পর, যে মোহকরী ঋতুবর্ণনা আরম্ভ করে সেই ঋতু বর্ণনাই এই খণ্ডের সৌন্দর্য্যসার। ইহার ভাষা ব্রজবুলি-মিশ্রিত। রোসাঙ্গাধিপতি হিন্দু সতীনারীর চরিত্রকাহিনী শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, দেই জন্ম কবি পুস্তক বর্ণিত আখ্যানটীকে হিন্দুভাবেই রচিয়া গিয়াছেন।

> "শেষে পুনি কহিলেক কতৃক মহামতি। সুনিআ সতীর কথা রাজার আরতী ॥"

কবি আলাওলের জন্মস্থান গৌড়ের অস্তর্গত ফতেয়াবাদ জালালপুর হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি চট্টগ্রামেই জীবন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন। কবি দৌলতকাজীও রোসাঙ্গবাসী ছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের রচিত পুস্তকাদি হইতে জানা যায়, তৎকালে রোসাঙ্গের রাজসভা মুসলমান উজীর ওমরাহেই অলক্কত ছিল। মহাত্মা মাগন ঠাকুর, শ্রীমন্ত ছোলেমান, সৈয়দ মুছা, সৈয়দ মহম্মদ খান, মজলিশ নবরাজ, সৈয়দ দাউদ শাহ এবং লম্কর উজীর আসরফ খাঁ রোসান্ধ রাজদরবারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা আমরা পদ্মাবতী পাঠেও জানিতে পারি।

মালিনীর মুখে শ্রাবণ মাসের বর্ণনা গুনিয়া ময়না যে উত্তর দিয়াছিলেন, এখানে নমুনা স্বরূপ তাহাই উদ্ধৃত হইল:-

> "মালিনী কি করব বেদনা তোর। লোর বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর। শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। ভবে মোর না জুড়ার এ তাপ শরীর। মদন অসিক জিনি বিজলীর রেহা। ভর্কত বামিনী কম্পন্ন মোর দেহা।

না বোল না বোল ধাই অমুচিত বোল। আন পুরুষ নহ লোর নমতোল ॥"

২ মদনকুমার-মধুমালার পুথি—নায়ক ও নায়িকার প্রেম কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থানি রচিত। গ্রন্থকর্ত্তা নুর মহম্মদ। ইহাতে বিরহের গাথাই অধিক।

৩ সপ্ত-পন্নকর—একথানি উপাথ্যান গ্রন্থ। সাতদিনের সাত্টী উপাথ্যান অবলম্বনে কাৰ্যথানি গ্ৰপিত হইরাছে। রোসাঙ্গের রাজসভায় থাকিয়া মহামতি আলাওল এই কাব্য-খানি সৈয়দ মহম্মদের আদেশে পারস্যভাষা হইতে অনুদিছ করেন। গ্রন্থপেষে কালজ্ঞাপক এইরূপ কয়টী চরণ লিশি-বদ্ধ আছে:--

> "মুসলমানী সন কহি ওন গুণিগণ। চক্র বুগ কলানিধি গ্রহের স্থাপন। ইছুপী সনের কথা কহিএ বিচারি। हेन्दू शुर्छ वम (१) भुख भारत दिया हाति। কহিতে বাঙ্গালা সন মনে বিমর্ষিয়া। দ্ধি হত শেষে যুগ চল্লে চল্ল দিয়া 1 মধী দন কহি মনান্তরে করি ভিত। চক্রা পারে চক্র ঋতু পুঠে তার নিত।

৪ জোবেলমূল্লক-সামারোকের পুথি-ইহা একখানি মুসল-মানী আখ্যান গ্রন্থ। সৈয়দ মহম্মদ আকবর আলি ইহা রচনা করেন। গ্রন্থের শেষে সমাপ্তিপ্রসঙ্গের পর এইরূপ একটা শ্লোক আছে—

> "লেখন সমাপ্ত হৈল কাকে ডিম্ব দিল। আরবা অনাছের\* মধ্যে ভাস্কর ভাসিল।"

এই ঘটনাশ্রিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার ভাষা স্বতন্ত্র ও পাণ্ডিত্যাভিমানব্যঞ্জক। রচনা নেহাৎ মন্দ নহে। রচয়িতার নাম মহমাদ রফিউদ্দীন্। গ্রন্থমধ্যে পয়ার, লখু ও দীর্ঘ ত্রিপদী, মালঝাঁপ এবং ত্রিপদীভূত পরার ছন্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত ছন্দোদ্বের দৃষ্টান্ত—

মালঝাপ-

"কোকিলান করে গান মোহজ্ঞান মঙ্গে। কুধামূত শুদি গীত পুলকিত অঙ্গে ।"

ত্রিপদীভূত পয়ার

''খানে হয়, আয়ু ক্ষয়, না কল্যে বিচার। ভাব ভাল, গত কাল, আসিবে না আৰ ॥"

গ্রন্থদেষ ও কবির পরিচয়—

"জেৰেল্মুলুক কথা বজা গুণমণি। কথন মাঠান মাঝে দিল লই ধ্বনি।

\* আরবী ভাষায়—আরবা অর্থে চারি এবং অনাছ অর্থে আকাশ। বেটে পদটীৰ অৰ্থ কি ?

দিরি লব সমারোক আর ছতুবর।
এক পতি কোলে মিলি বঞ্চে পরম্পর ॥
বিবাদ কলছ নহে তথের বিরাজ।
তথের নগর ধন্ম চামরী ত্বরাজ॥
উজিরেও নিজ ত্বত আর বধু মুখ।
হেরিয়া সানন্দ মন অধিক কোতুক॥
হেরি পুত্রবধু হইল নয়নরঞ্জন।
রচিল রচনা ছার আশ্রাফ নন্দন॥
মৌজে নারানঞার ঘোষে রফিউদ্দিলাম।
তিপুরার অন্তর্গত কুমিয়ার ধাম॥"

৫ ফগ্ ফুর সাহ—একখানি স্থবৃহৎ উপন্থাস গ্রন্থ। কোন
পারশু গ্রন্থাবন্ধনে রচিত বলিরা বোধ হয়। রচরিতা মিঞা
হাস্মত আলী কাজীচোধুরী। ইনি স্থপণ্ডিত না হইলেও স্থলর
কবিন্থশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। ইনি চট্টগ্রাম-ফটিকছড়ি থানার
অন্তর্গত ভুজপুরের প্রসিদ্ধ ও পরাক্রান্ত জমিদার। অষ্টাদশ
বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ২০ বৎসর
হইল ইনি লোকাস্তরিত হইয়াছেন।

সায়ফলমূল্ক-বিদ্যুজ্জমাল—এই কাব্য থানি কবি আলা-ওলের রচিত। এই গ্রন্থথানি তিনি প্রথমে শ্রীযুৎ মাগন ঠাকুরের আদেশে রচনা করেন। গ্রন্থের প্রায় অদ্ধাংশ বিরচিত হওয়ার পর মাগন ঠাকুরের স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। এই কারণে কবি হঃথে লেখনী ত্যাগ করেন। উহার প্রায় নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুছা নামক রোসাঙ্গের এক মহাজনের আগ্রহাতিশয্যে তিনি পুনরায় গ্রন্থথানি লিখিতে আরম্ভ করেন ও তাহা সম্পূর্ণ করিয়া দেন। গ্রন্থথানি মিলনাস্ত।

ভ তমিম-গোলাল চৈতগুসিলাল—একথানি প্রেমকাহিনী।
তমিম গোলাল ও চৈতগুসিলালের প্রেম ও পরিণয়কাহিনী
গ্রন্থমধ্যে বর্ণিত হইরাছে। ইহার ভাষা বাঙ্গলাপ্রধান।
মহম্মদ অকবর ইহার রচয়িতা। এই নামের অপর একথানি
গ্রন্থে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

"মহম্মদ রাজাএ বোলে, কথ রক্ত মহীতলে, সকল জে প্রভুর থেয়াল। ধার্ম্মিক হুজন পরে, জে জনে অস্তায় করে, তার জান এমত জঞ্জাল॥"

ভণিতাগুলি প্রায়ই অধ্যায়ের আরম্ভ ভাগে লিখিত। নিমে উক্ত সিলালের বারমাস হইতে একটু রচনার নমুনা উদ্ধৃত হইল—

> "আবণ মাসের বন্ধু নিঝর বরিষা। না পুরাইল মনোবাঞ্চা না পুরাইল আশা॥ এবে বৈরাগিণী হইব যে করে ঈশ্বর। নভুবা গরল থাই হইব সংহার॥

ভাবিয়া চাহিল মনে সকল অসার।
বিধি বক্র হৈল মোর না হৈল স্থুসার ॥ • • • •
মাব মাসে ত প্রভু তরলে পড়ে শীত।
আকাশ পৃথিবী জুড়ি সমীর সহিত ঃ
মুই অভাগিনীর বন্ধু বুকে লাগে শীত।
না বুঝি মুগধ সঙ্গে ৰাড়াইল পিরীত॥
শীতে তমু হৈল ক্ষীণ আর বৈরী লোক।
অবলা বিভোলা নারী কথ সহিমু শোক।

৭ পদাবতী—চট্টগ্রামের স্থপ্রসিদ্ধ কবি আলাওলের লিখিত।
বাঙ্গালা সাহিত্যসেবীর নিকট এই গ্রন্থখানির রিশেষ আদর।
ইহার ভাষা ও ভাব-পারিপাট্য অভীব মনোরম। হামিছয়া
নামক একব্যক্তি এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন। ছাপা গ্রন্থের
সহিত হস্ত লিখিত প্রাপ্ত পুথির উপসংহারভাবের কোন মিল
নাই। তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

এই মতে চল্রদেন সাইট বৎসর।
পুত্র কন্তা বহু হইল বৃদ্ধ কলেবর ॥
ছইপুত্র ছই কন্তা পদ্মাবতি ঘরে।

\* \* জাপন নাম পুল্যা তারে ॥
পদ্মনিলা পদ্ধনাল ছই কন্তা নাম।
নাগমতি ঘরে ছই পুত্র অনুপাম ॥
ইল্রলোচন নাম ইল্র ফ্রদর্শন ।
চারি ভাই \* \* বান সম \* মদন ॥
নাগমতি ছই কন্তা জন্পর।
এই অন্তর্জন অংশ লৈল পৃখ্বীভরি ॥
চারিভাগ রাজা চারি পুত্র স্থানে দিল।
পদ্মাবত নাগমতি সহঃমরে গেল।
ছল্তানে আনি সেই চিতা প্রণামিলা॥
মাগনেত আলাওলে বিস্তারি কহিলা।

লালমতি-সরফলম্লুক—লালমতি ও জোলকর্ণারন সেকালরের পুত্র মূল্লকের প্রণয় ও পরিণয় ব্যাপার লইরা গ্রন্থথানি
রচিত। পীর ঘোরাজ থিজিরের মাহাত্মা প্রচারের জ্ঞাই গ্রন্থ
থানির স্থাই। ইহা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষার রচিত। গ্রন্থ মধ্যে
এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

হামীদের চরণ সরিপের নিবেদন অধমরে করহ মুকতি। সাহা হামিদের চরণ সরিফের নিবেদন বন মধ্যে হারালু জীবন।

আমরা এই নামের একখানি ছাপা প্রথি দেখিরাছি। উহার রচয়িতার নাম আবহুল হাকিম। মল্লিকার হাজার-সওয়াল—একখানি পঞ্চালিকা। সের বাজ বা রাজ ইহার রচয়িতা। গ্রন্থকার ছই স্থানে এইরূপে শুরুকে অভিবাদন করিয়াছেন—

- (১) "হাছন সরিপ নাম, সেই শুক্ত অনুপাম তান পদ শিরেত বন্দিয়া।"
- (২) "বদি অদিন পদে সহস্ৰ প্ৰণাম।
  সমাপ্ত হইল পঞালিকা অনুপাম।"

পুত্তকের প্রথমাংশে তত্ত্বপার বিকাশ পাওরা যায়। গ্রন্থকার গ্রন্থের একস্থলে গৃহের কুলকামিনীদিগের নিন্দাবাদ করিয়াছেন—

' "জানির খরের নারী কেবল হর্জন।"

রঙ্গমালা—একখানি কাব্য। কবীর মহম্মদ বিরচিত। ইহা প্রেম ও ভক্তিকাহিনী লইয়া লিখিত। গ্রন্থারন্তের পর এইরূপ লেখা আছে—

> সোয়ামী সোয়াগলি, আনন্দে আন বালি কড়ুক রঞ্জে রে।

কুল লই আজু থেল সাহার সঙ্গে ॥ এ ।
তেতকণে তততারে আইল আঘাঢ় ।
হর করি হাত বান্ধম মারোয়া সাহার ।
সপ্ত নাল হতা দিআ মারোয়া ছান্দিল।
ইতি চাই আমর চাল চুলিতে লাগিল। ইত্যাদি

রেজওয়ান সাহা—একথানি মুসলমানী উপাখ্যান গ্রন্থ। ইহাকে রূপককাব্য বলিলেও অত্যক্তি হয় না। কবি সমসের আলি প্রথমে ইহা রচনা করেন। কিয়দংশ রচনার পর তাঁহার স্বর্গলাভ ঘটিলে কবি আছলাম উহার রচনা সমাধা করেন।

> "মহাকবি সমসের আলি বর্গে হৈল বাস। কাব্যেতে চতুর ছিল দ্বিতীয় সে ব্যাস॥ এণ্ড কাব্য পুত্তক পুরিতে মোর আশ। গার হীন আছ্লামে হৈয়া উন্নাস॥"

ভাবলাভ—একথানি মুসলমানী কেচ্ছা বা রাজকুমার-রাজকুমারীর প্রেম-কাহিনী। সামস্থলীন ছিদ্দিকির রচিত। গ্রন্থের রচনা স্থানে স্থানে বেশ স্থলর, ভাষা বাঙ্গালাপ্রধান। গ্রন্থের প্রস্তাবনায় ভাব-সমাবেশের হুইটী ভাল সঙ্গীত প্রদত্ত হুইয়াছে। নিমে তাহা উদ্ধৃত হুইল ঃ—

্বাগিণী লুম-ঝিঝিট-তাল রেখ্তা।

প্রেমের ভাবে ভবার্শবে ভেবে প্রাণ গেল।
ভবভাবে ভূলে জাই, ভূলা ভঞ হলো।
প্রথম ভবের ভাব সুনঃ ভাবে ভূলে ভোলা মন
পরে ভেবে অঙ্গহীন ভাব রাখা ভার হলো।
ভেবে ভবে সমহর্দ্দি পার হব গো ভব নদী,
ভিতরের ভিত বৃদ্ধি, শুক্লভাব জার হলো।

তা ড়েথেমটার গান।

তব নদি পার হতে তাবের ভাবি নৈলে নারে।

তরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে ।

তাবের ভাবি তারে বিনি, ফুট্লে পরে কমলকলি

থ্রেম মধুর হুএ অলি, জে জম বদে গ্রহণ করে।

কমলকলি কোথাএ আছে, দেখ্নারে মন আপনার কাছে

কারার ভিতর হাদএ আছে, প্রেমের কলি বলি তারে।

সমছদি ছিদ্দিকী ভণে, গুরুর চরণ ধারণ বিনে

একথা কে বুজিতে জানে, হেন শক্তি কাহার।

এই প্রেতাবনার পর ত্রিপদীছন্দে পুস্তকের আরম্ভ ঃ—

কাশ্রীর মূলুকেতে নূপ এক ছিল তাতে

জত রাজা প্রজা তার হুএ।

এই ছিল তার ভালে, কর দিত সবে মিলে

প্রথে ছিল আনন্দ হুএ। ইত্যাদি

নিমে গ্রন্থের অপর একস্থান হইতে আর একটা গান তুলিয়া দিলাম। গানটার রচনা বড়ই মধুর।

রাগিণী ভৈরবী—গান ভজন
ভব পারাবারে আসি বেপার হলো নারে মন।
হৃদয়েরি রাজা কারা, চিনালি মন হয়ে হারা.
করিতে নারিলি দেবা করিয়ে জতন।
সে ধন মোর সাথে সাথে, আমি ভ্রমি পথে পথে
হৃদএরি রথে করিতে যে আরোহণ ।
হৃদএ রেখেছ জারে, আদরে কাতরে তারে,
ডাকরে মন উচ্চৈঃম্বরে জিদ করবি দরশন।
ছিদ্দিকি কান্দনি গাএ মিছে দিন বয়ে জাএ
এখন না সাধিলি তায় সাধিবি কথন।

যুস্ক জেলেখা — যুস্ক ও জেলেখার প্রেমকাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থানি রচিত। পারস্থ ভাষা প্রসিদ্ধ মহকবং-নামানামক গ্রন্থের ইহা একখানি প্রভান্থবাদ। যুস্ক (খুষ্টানদিগের Joseph, son of Jacob, মুসলমানের এয়াকুব) ও জেলেখার প্রণয় কিরপ প্রগাঢ় ছিল, তাহা একটা আদর্শ প্রেম বলিলেও চলে। গ্রন্থমধ্য হইতে উভয়ের অনুরাগের একটু নিদর্শন উদ্ধৃত করা গেল—

"না দেখিলে একদণ্ড, স্থান হ্এ শত খণ্ড, দশদিগ হএ ঘোরতর ॥"

অগ্যত্ৰ-

''ক্রেলেখার নরানে রক্ত বহে জনিবার। রক্তবর্ণ হইলেক মুখ জেলেখার। জবিরত বড় ছঃখ চক্ষু রক্ত মাখি। হইল্ম নিতাবর হইল্ম বর ছখি। নরানের জলে নিতা করাঞ্জলি পুরি। মুখেতে সাখ্য জেন কুজুম কন্তুরি।

ইছপের প্রেমবন্দি হৃদের মাঝার। কাজে তরুণ মাত্র মনে জেলেখার। গ্রন্থকর্তার নাম আবহুল হাকিম। ইনি সাহা মহম্মদ পীরের উপাসক এবং সাহা রজফের ( সাহা জফরের ? ) নন্দন। "আবহুল হাকিম সাহা রজফ নন্ত্ৰ। রচিলেক জেলেথার বিরহ বেদন ।" \* \*

লায়লী-মজনু---একথানি মুসলমানী প্রেমকাহিনী. कांबाथानि विरम्नागांख। मजरू ७ नामनीत वित्र ७ बिष्हिन গাখা মনে করিলে স্বভাবতই হৃদয়ে বিয়োগের মর্মান্তদ যাতনা উপস্থিত হইয়া থাকে। গ্রন্থের ভাষা বাঙ্গালা হইলেও মধ্যে সধ্যে পারদী শব্দ ও ব্রজবুলির ব্যবহার ছেখা যায়। ভাষা কোমল, সরস ও লালিত্যপূর্ণ। গ্রন্থমধ্যস্থ মজম্বর বিলাপ ও ঋতুবর্ণন সাহিত্যদেবীর আদরের যোগ্য; ঋতুবর্ণনের ভাষা €োমপ্রবণ বাঙ্গালী হৃদয়ের সেই প্রেমের ভাষা। তন্মধ্যে ্ ৰৈক্ষৰ কবিকুলের রাধাবিরহ-গীতির ঝঙ্কারবৎ স্থমিষ্ট ব্রজবৃণিঙ ভনিতে পাওয়া যায়—

> "বর্থিত বারিদ জগত ভরি, বুগল নয়ানে বছে বারি।"

গ্রন্থকর্ত্তা কবির নাম দৌলত উজীর বহরাম। তিনি মহাত্মা আচাউদ্দীন সাহা পীরের পবিত্র চরণ স্মরণ করিয়া এই পুস্তক সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কবি স্বীয় বংশ পরিচয় প্রদান স্থত্তে কতক ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু ইতিহাসে ঐ বাক্যের যথার্থতা সমর্থন করিতে পারে কি না. ভাহা বিবেচ্য। বাহা হউক, কবি লিখিয়াছেন, গৌড়েশ্বর হোচন সাহা তাঁহার প্রিয় উজীর হামিদ থাঁকে চটুগ্রামের অধিকারী করেন। সেই হামিদ খাঁর বংশে চট্টগ্রাম রাজ-তত্তে যথন নুপতি নেজাম সাহা স্থর সমাসীন, সেই সময়ে কবির পিতা মোবারক থান দৌলত উজীর পদলাভ করেন। দৌলত উজীর মোবারকও হামিদের বংশীয় ছিলেন। মোবা-রকের মৃত্যুর পর চট্টগ্রামের মহারাজ পিতৃহীন বালক কবি বহরামকে উক্ত দৌলত উজীর পদ দান করেন।

> আদ্যের উঞ্জীর তান "ওই যে হামিদ থান তাহান বংশেত উৎপতি। রূপে গুণে অনুপাম মোবারক ধান নাম সদ্য ধর্মে কর্মে তান মতি 🛭 তান প্রতি মহীপাল, খিতাপ অধিক ভাল. স্থাপিলেম্ব দৌলত উজীর। সাধু সংলোক সঙ্গে, জনম বঞ্চিলা রঙ্গে, ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর 🛭 তান হত মুঢ় সম, নাম মোর বহরাম. মহারাজা গৌরব অন্তরে।

পিতৃহীন শিশু জানি, পরা ধর্ম অমুমানি, বাণের থিতাপ দিল মোরে ।

#### সঙ্গীতশাখা

মুসলমানগণ সঙ্গীতশাল্পে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা আইন-ই-আক্বরী প্রভৃতি মুসলমানী ইতিহাস পাঠ করিলে বুঝা যায়। তদবধি পশ্চিমভারতের মুসলমান ও হিন্দুদিগ্লের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা বিশেষভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন আর্যাদিগের মধ্যেও সঙ্গীতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই জন্ত আমরা রাগ, তাল প্রভৃতির উৎপত্তি এবং তাহাদের সামরিক ব্যবহারজ্ঞাপক অনেক সংস্কৃত পুস্তক দেখিতে পাই। মুসলমান-সঙ্গীতজ্ঞগৰ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় রাগতালের বিবরণসহ অক-বরাদি মুসলমান সমাট্ গণের ক্ষায়ে অনুদিত সংস্কৃত সঙ্গীতশাস্ত্রসমূহ হইতে আর্যাহিন্দুদিগের রাগতালের বিবরণ সংগ্রহপূর্বক পারনী ভাষায় গ্রন্থরচনা করিতে আরম্ভ করেন। বাঙ্গালায়ও সেরূপ পুস্তকের একবারে অভাব হয় নাই। এখানে হিন্দু ও মুসলমান সঙ্গীতজ্ঞগণের যত্নে রাগনামা, তালনামা প্রভৃতি অনেক পুস্তক রচিত হইয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যকে অলক্কত করিয়াছিল। নিম্নে কএকথানি পুস্তকের পরিচয় দেওয়া গেল:---

 রাগনামা—প্রাচীন সঙ্গীতের একথানি ইতিহাস। এই পুস্তকথানির গ্রন্থকর্তা এক ব্যক্তি নহেন। বিভিন্ন লোক একযোগ হইয়া উহা সঙ্কলন করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন রাগ ও তালের জন্ম, গৎ, রাগের খ্যান এবং প্রত্যেক রাগানুষায়ী এক একটা গান লিপিবদ্ধ আছে। ধ্যানগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু নিমে তাহার বাঙ্গালা অমুবাদ দেওয়া আছে। ইহাতে যে সকল গান সন্নিবিষ্ট দেখা যায়, তাহাও এক ব্যক্তির রচিত নহে। বৈষ্ণবপদাবলীর স্থায় ঐ গীতগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকথানিতে আলি মিঞা, আলাওল ও তাহির মহন্মদ নামক তিন ব্যক্তির ভণিতা দৃষ্ট হয়। নিমে একটা গানের নমুনা দেওয়া গেল-

# গীত মায়রী।

°চলহ সথি নাগরি, মান তু হি পরিহরি, प्रिथ जानि नम कि तात्र। জত ব্ৰহ্ম কুলনারী, অঞ্জলি ভরি ভরি. আবীর থেপত ভাষ গায়। श्रान यात्र यमूनात जला वर्ग श्रान श्रान जल मृत्तु ধনে ধনে বাঁশিটী ৰাজায়। শ্বনিয়া বাশীর তান. া তাজে মানীর মান, শ্রুতি সন নিত্য তথা ধার।

ক্ষে তাহির মহম্মদে, ভজ রাধাস্তাম পদে, বিলম্ব ক্রিডে না জুরায় ॥"

এই শ্রেণীর অপর কোন কোন পুস্তকে হিন্দু সদীতবিশারদ-দিগের ভণিতাও পাওয়া বায়—

- ( > ) "কর্ত্তালবৃত্তি আদোয়ারির স্বরেত মিলাইর।। দ্বিজ রামতকু কছে দেবগ্রামে বইর।॥"
- (২) "রণবিলাদী তালি মিলে মালশীর স্বরেতে। ভ্রানন্দ তমু কছে রামধ্যদাদের স্থতে॥"

২ তাল-নামা—সঙ্গীত সম্বনীয় একথানি পুঁত্তক। আলোচ্য প্রছে ছিজ রঘুনাথ, শ্রীচান্দ রায়, ছৈয়দ আইনদিন, গোপীবল্লভ, ছৈয়দ মুর্তাজা, হরিহর দাস, নাছিরদিন, গএআজ, আলাওল, ভ্যানন্দ আমান, সের চান্দ, শিবরাম দাস ও হীরামণি প্রভৃতির ভণিভাযুক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। নিমে সৈয়দ আইফুলীন ৰিরচিত একটী পদ উদ্ধৃত হইল:—

রামক্রিয়া রাগিণী গীয়তে।

সই দেখরে রক্ত কেলি।
নাট মন্দিরে নাচে রাধা বনমালী ॥
থেলে রাই কাকু মিলি হুই তকু।
সেইরূপে উজলেএ জিনি কোটি ভাকু ॥
থেনে খেনে স্থাম নাগর গোকুল ব্যাপিত।
স্থামরূপ হেরিয়া রাধা হরসিত ॥
কহে ছৈয়দ আইনদিনে আনন্দ কথা।
স্থানিতে শ্রবণ হুখ গাও যথা তথা ॥

গ্রন্থ মধ্যে কালনির্দেশক এইরপ একটী শ্লোক পাওয়া যায়, উহা পুত্তক রচনার কাল কি না,তাহা স্মুস্পষ্টরূপে জানা যায় না। "মধী দন পরিমাণ, এগার শ আট জান,

শকাবলা সতর শ চল্লিশ বংসর।"

পুস্তকের শেষে অনেকগুলি তালের "গং" দেওয়া হইয়াছে।

ঐ সক্ষল তাল অধুনা ব্যবহৃত হয় কি না, বলা যায় না। পুস্তক
মধ্যস্থ ললিতাঙ্গ তালের গংটী এইরপঃ—

"গেগেডা গেগেডা গেগেডা গীদিতা বেণিতা,
কেতা দ্বিত গৈদিতা, যেনিতা কেতা দ্বিত ঝা। ( তার যাত যথা )
দ্বিত ঝা ঝা গীতিতা যেনি কেতা,
ঝা গীতিতা যেনিতা কে ঝা ঝা তেনিতা,
কেতেনা গীন্ধিতা যেনিতা কেতাহিত ঝা।"

তাল-নামা নামে এই শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক পাওরা বার। উহার সম্বল্যিতা কে তাহা জানা যার না, ইহাতে কেবল ভালের গৎ দেওয়া আছে, কএকস্থানে তালাম্যারী সঙ্গীতও আছে। নমুনা—

> ্শজেখানে বাজাও বাঁশী সেখানে লাগত পান্। সিহরে উকারি বাঁশী লাগলৈ জানান।

ছৈদ মৰ্ভুজা কহে জনম ভিথারি। তন ছাড়ি প্রাণ টান হৈল থালি।

ত স্টিপত্তন—এথানি সঙ্গীত পুস্তক। ইহাতে রাগতালের জন্মাদি বির্ত হইয়াছে। প্রতি রাগে এক একটা পদও আছে। এ সকল পদকর্তা বিভিন্ন ব্যক্তি। আমরা প্রধানতঃ চাল্পা গালী, বক্সা আলী ও আলিরাজার ভণিতা দেখিতে পাই; কিন্তু এই সংগ্রহ পুস্তকের মূলসকলিরতা কে তাহা জানা যায় নাই।

এই নামে রাগতালের উৎপত্তি প্রভৃতি বিবরণ বিষয়ক আরও একখানি পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুস্তক লঙ্কলিয়তার নাম নাই, তবে পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন তিন জন কবির রচ্জা পাওয়া যায়। ভণিতা—

- (১) "রাগরীতি জন্ম কথা প্র্যার রচিন্সা।
  ক্রে হীন দানিস কাজি আল্লাকে ভাবিন্সা।
- (২) এই সে রাগমালা বিরচিত আগদ। কহে হীন ফাজিল নাছির মহম্মদ ॥
- (৩) ক্রমে ক্রমে ছএ মিলি, কছে হীন বকসা আলী, গাইবেক গুণিনের গণ । হুরে স্বেত পরিছন্দ, জেন ধরে মকরন্দ, আলাপানা স্থবির ছরে। পিতা জ্ঞান অমুপাম, মহম্মদ আরপ নাম, রচি পুন ধ্যান প্রারে॥"

পুস্তকের শেষে জগৎ স্থাষ্ট ও যুগোৎপত্তির এইরূপ সংক্ষি**শ্ব** পরিচয় আছে—

"প্রথমে আছিলা প্রভু শৃক্ত অন্ধকার।
ক্ষেষ্ট রিতি না আছিল স্থাল সংসার॥
ভাবক ভাবিনি সত্য না আছিল তথন।
আকার উকার সব এই তিন ভুক্তম ॥
আগনে ভাবক হইরা ধ্যানেত রহিলা।
ক্ষেষ্ট স্থিতি আদি জথ স্থজন করিলা॥
এই বোল যুগ আদি ধ্যানে প্রচারি।
আগনে আগনে ধ্যান কৈনা আসন করি হরি॥
ধ্যানেত ধাইল নিজ মহিমা আগার।
চারি যুগ সার এক জংশ কৈল সার॥"

৪ ধ্যানমালা—একথানি সঙ্গীতবিষয়ক পুস্তক। রাগতালের উৎপত্তি, কোন্ রাগ কোন সময়ে গেয় এবং কাহার দ্বারা প্রথমে বাত্তযন্ত্র সকল আবিষ্কৃত হন্ধ, ভাহার একটা আমুপূর্ব্বিক ইতিহাস পুস্তক মধ্যে আলোচিত হইদ্বাছে। গ্রন্থারন্তের—

শ্রীদ প্রেম ভাবে প্রভু অনাদি নিধন।
নররূপে মোহাম্মদ করিল স্ক্রন ॥" ইত্যাদি
বাক্যে স্ষ্টিপত্তন শেষ করিয়া রাগাদির আকার প্রকার,
সাজদজ্জা, ঋতুভাগা, দিবারাত্র ভাগা, রাগের বিবাহ এবং দণ্ড-

ভাগাদি লিখিত হইয়াছে। তৎপরে ছয় রাগ ও ছাত্রিশ রাগিণীর সংস্কৃত ধ্যান, বাঙ্গালা পয়ার ও প্রত্যেক রাগে গেয় এক একটী গীত আছে। এই শ্রেণীর অত্যাত্ত পুত্তকের তায় ইহার সঙ্গীত-গুলি বিভিন্ন ব্যক্তির রচনা নহে। ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই স্থাপিদ্ধ মুসলমান কৰি আলি রাজার কত। ইনি স্বীয় গুরু সাহা কেয়ামদিনের চরণে পুত্তক্থানি সমর্পণ করিয়াছিলেন। ক্ষাপ্রেম-ক্ষুরক আলিরাজের পদগুলি দেখিলে মনে হয় তদীয় হলয় বৈফবভাবে পূর্ণ ছিল। নিমে একটী পদ নমুনা স্বরূপ উদ্ধ ত হইল:—

রাগ-মালা। বনমালী স্থাম, তোমার মুররী জগপ্রাণ। ধুআ "গুনি মুররীর ধ্বনি, जम जांव प्राव मृनि, ত্রিভুবন হর জর জর। কুলবতী জথ নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি, एनिका नाक्षि वर्गी यत्र॥ তেজি বন্ধু দব পতি, জাতি ধর্ম কুল নীতি, নিতা গুনে মুররীর গীত। বংশী হেন শক্তি ধরে, তুমু রাখি প্রাণি হরে, বংশী মূলে জগতের চিত॥ সে বড় দেবের অংশী, জে শুনে তোমার বংশী, প্রচারি কহিতে বাদি ভয়। বংশী মোর প্রাণনাথ, গৃহ্বাস কিবা সাধ, গুরুপদে আলি রাজা কর।"

পৃস্তকে প্রত্যেক তালের গৎ লেখা আছে, কিন্তু অধুনা তাহার অধিকাংশ তালেরই ব্যবহার নাই।

- ৫ রাগতালের পুথি—গ্রন্থ মধ্যে রাগ ও তালের উৎপত্তি, দশুভাগ, ঘড়িভাগ, রাগতালের বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। পুস্তকথানিতে কেবলমাত্র ছইজন লোকের ভণিতা দৃষ্ট হয়—
  - (১) "প্ৰব্ৰামে বসি মুই কালী পদতলে। দিবারাত্রি যড়ি ভাগ রামতকু বোলে॥"
  - (২) "পগুতি সভার পদে প্রণাম যে করি। হীন জীবন আলি কহে ভূমিগত পড়ি॥"

প্রথমোক্ত রামতমু আচার্য্য বা গ্রহবিপ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেবগ্রামে পাঠশালার গুরুমহাশম ছিলেন। শুভঙ্করের তার অঙ্কবিষয়ে তাহার রচিত অনেকগুলি আর্য্যা পাওরা যায়। তাঁহার পিতার নাম রামপ্রসাদ। রামতমু কালিকাভক্ত ছিলেন। তাঁহার রচিত তারিণী-চৌতিশার তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

দিতীর জীবন আলীর নিবাস চট্টগ্রাম পটিয়া থানার অন্তর্গত খানমোহনা গ্রামে। তিনিও এ অঞ্চলে গুরুগিরি ক্রিতেন, এ কারণে সকলে তাঁহাকে জীবন পণ্ডিত বলিয়া ডাকিত।
সঙ্গীতশাস্ত্রে তাহার যথেষ্ঠ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি নানা লোককে
বিশেষতঃ স্থানীয় হাড়িদিগকে বাছাদি শিক্ষা দিতেন। এখনও
তাঁহার অনেক হাড়ি শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিক
সম্ভব, তিনি ১৯শ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন।

এই নামের স্বতন্ত্র একথানি পুথি—ইহাতে রাগতালের উৎপত্তি, ঋতৃভাগ, ঘড়িভাগ ইত্যাদি, বিবিধ বিষয় আলোচিত আছে। ধ্যানগুলির ভাষা সংস্কৃত হইলেও অশুদ্ধ। ধ্যানের চূর্বক আছে, তৎপরে পয়ার। ইহার প্রধান রচয়িতা দিজ রামতক্ষ্প শুক্রসাকুর"। পুস্তক মধ্যে আর একটা ভণিতা আছে—

"কংহ হীন চম্পাগাজী গুরু মুখের বাণী। আলাপন করিয়া বর মিলাইনাম টালি ॥"

চাম্পাগানী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। সন্দীতশান্তে তাঁহার অসাধারণ বৃৎপত্তি ছিল। তাঁহার রচিত অনেক সন্দীত পাওয়া যায়। বাড়ী করলডান্সা গ্রামে। পুত্তক মধ্যে ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী, আট তালা ও চৌষটি তালিনীর উল্লেখ আছে। আটটী তাল যথা—দেবরাণা, খেতরাণা, জয়দ, দমাই, গুরুস্থানা, আদিয়ানা, রপক ও শিলাই।

৬ রাগনামা—এ শ্রেণীর আর একখানি পুস্তক। পুস্তক মধ্যে—

"কহে হীন আলাওল সভা প্রণমিয়া।

হএ কি না হএ চাহ বেদ বিচারিআ।

এইরপ ভণিতা পাওরা যায়। এই আগাওল ও পদ্মাবতা রচয়িতা আলাওল স্বভন্ন ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। নমুনা স্বরূপ আফ্রুল আলীর একটী পদ উদ্ধৃত করিলাম—

> গীত—মারহাটী। যাম না সহে সজনি রে। রোদে উনাইআ পড়ে যাম॥ ধূ॥ "তোমার বাঁশীর করে, প্রাণ মোর বিদরে, রহিতে না পারি ফরে। হেন লএ হিআ. প্রেম ডুরি দিআ, বান্ধিআ রাখি তোমারে 🛚 रहन ग्व मान, বকুর চরণে, ভজি থাকি রাত্রি দিন। দরার ঠাকুর, না হৈত্য নিঠ্র, দেশি বড় অতি হীন। ৰুহে আপঝল আলি, শরীর কৈলুম কালি, তুমি দে বন্ধুয়ার লাগি। পিরীতি বাড়াইরা, বদি বাও ছাছিলা, নিশ্চয়ে হইকু বৈরাগী।"

উপরি উক্ত পৃস্তক তিনখানি মূল বিষয়ে এক হইলেও উহাদের কলেবর স্বতম্ভ উপাদানে গঠিত। পদসংগ্রহ—রাগমালা প্রভৃতিতে যেমন মুসলমান কবিদিগের রচিত পদ ও গীতের সমাবেশ হইরাছে, আলোচ্য পদসংগ্রহেও সেইরূপ বহু লোকের রচিত বিভিন্ন পদ ও গীত লিপিষদ্ধ দেখা যায়। নিম্নে কবি লালবেগ রচিত কৃষ্ণবিষয়ক একটা স্থান্দর গীত উদ্ধৃত হইল—

"কি করিল সধি সভে নোরে নিদে জাগাইরা।
আইল চিকনকালা সময় জানিআ।
চাপিল প্রেমের নিদে স্থাম কোল পাইআ।
কহিছে বিনম্ন করি উরে হাত দিআ।
ধৌবনের গরবে মুই না চাইলু ফিরিয়া।

\* \* \* \* \* \*
শিউ পিউ বুলিয়া বলিস লৈলু উরে।
চৈতন্ত পাইআ দেখো পিয়া নাই মোর কোলে।
মনের সঙ্গেতে মুই একলা নিদ জাম।
কেন রে দারণ বিধি মোরে হৈল বাম।
কহে কৰি লাল বেগে স্থ্যেত জাপিয়া।
খিত্তিল জ্যের ছুংখ চাল্ম মুখ চাহিয়া।\*

জুনুয়া—একথানি কুদ্র গীতিপুস্তক। ইহাতে ২০টী মাত্র পদ আছে। পূর্ব্বেইহা মুসলমানগণের বিবাহোৎসবে গীত হইত এবং এই গীতের সঙ্গে সঙ্গে বর ও ক্ত্যাপক্ষের মধ্যে পাশা থেলা চলিত। এ উৎসব অনেক রহস্তময়। ছএক কথায় বলা যায় না। জীবনসংগ্রামের কঠোরতার বৃদ্ধি হেতু এই উৎসব এখন প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। সাধারণ লোকে ইহাকে জুল্লা কহে।

# সত্যনারায়ণী কথা।

স্থবে বাঞ্চালায় মুদলমানী-প্রভাব বিস্তাবের দক্ষে দক্ষে হিন্দু ও মুদলমানে দন্তাব এবং সহদয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে কোন কোন মুদলমান হিন্দুর সংসর্গ প্রীতিজনক বোধ করিতেন। তাঁহারা হিন্দুর দেবদেবীদিগকে ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে উপাদনা করিতে পরাল্পুথ হইতেন না। আমরা মুদলমানী-সাহিত্যে কোন কোন মুদলমান কবিকে স্বর্গচিত গ্রন্থ মধ্যে সরস্বতী-বন্দনা করিতে দেথিয়াছি। স্থপ্রসিদ্ধ দরাফ্ খাঁ গঙ্গা-কোন করিতে দেথিয়াছি। স্থপ্রসিদ্ধ দরাফ্ খাঁ গঙ্গা-কোন করিতে দেথিয়াছি। রাগমালা প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক মুদলমান কবিকে হিন্দুদেবতাবিষয়ক সঙ্গীত গাইতে বা রচনা করিতে দেখা যায়। মিঞা তান্সেন প্রভৃতি সমাট্ অকবর শাহের অনেকগুলি স্থপ্রসিদ্ধ গায়ক শক্তি ও শিববিষয়ক গান রচনা করিয়া দেই গীততরঙ্গে দিল্লীর দরবারকক্ষ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুদলমান সন্মিলনের এক্রপ দৃষ্টান্ত বড় বিরল নহে।

একদিকে মুদলমানগণ ষেমন হিন্দুদেবদেবীর প্রতি ভক্তি ও

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, অন্তদিকে সেইরূপ হিন্দুগণও
মুসলমান পীর প্রভৃতির ভক্ত ও পূজক হইয়া পড়িয়াছিলেন।
এখনও অনেক অশিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদার মধ্যে মহরম-পর্বে
"তাজিয়া" মানস করিতে দেখা যায়। শিক্ষিত সম্প্রদারেও সে
সংস্কারের অভাব নাই। অনেকে অভীষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত "পীরের
সিন্নি" মানিয়া থাকেন, "পীরস্থানে" মাটীর ঘোড়া দানের মানসিকের কথা শুনা যায়। বাঙ্গালা ২৪ পরগণা জেলায়
বাঁশড়া গ্রামের গাজি সাহেবের উদ্দেশে অনেকে পুত্র-ক্যার
পীড়ার জন্ম সিন্নি মানস করিয়া থাকেন। ঐ সিন্নি বড়ই
আশ্চর্য্য ব্যাপার। দেবোদেশে প্রদন্ত সিন্নি জলে নিক্ষেপ
করিতে হয়, মদি উহা আপনিই জলোপরি ভাসিয়া উঠে,
তাহা হইলে ফল মঙ্গলজনক বলিয়া জানা যায়। এইরূপ
বিভিন্ন প্রদেশের স্কুপ্রিক্ত পীরস্থানসমূহে বহুকাল হইতে
হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত এক্যোগে সিন্নি বা পূজা দিতে
অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। [পীরশন্ধ দেখ।]

পীরের উদ্দেশে এই সিরিদানপ্রথা বাঙ্গালায় বিশেষভাবে পরিক্ট। বৌদ্ধপ্রধান বাঙ্গালায় অধিক দিন হিন্দুপ্রাধান্ত স্থাপিত না হইতে হইতেই মুসলমানপ্রভাব ধীরে ধীরে বাঙ্গালায় আপন প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি স্থৃন্ট রাখিতে প্রয়াদ পায়। বছদিন একত্র বাসে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মনমন্ত উদারভাব আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহারই ফলে ক্রমে বঙ্গে মিশ্রদেবতা সত্যপীরের উদ্ভাবন—তাঁহার পূজা ও সিরিদান বিধির প্রবর্তন হয়। ক্রমে সেই পীর হিন্দুভাবে রূপান্তরিত হইয়া সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে প্রজিত হইয়া থাকেন। এই সত্যনারায়ণের পূজা-কথা, অনেকটা পূরাণপ্রসিদ্ধ চণ্ডীর গান, শীতলার গান প্রভৃতির মত। সাধারণতঃ গ্রন্থগুলি ফুলাকারের হইলেও শঙ্করাচার্য্য, কবি জয়নারায়ণ ও তদীয় লাভুম্পুত্রী আননন্দময়ী-রচিত গ্রন্থত্তর স্বর্হং। শঙ্করাচার্য্যের পাঁচালীথানি ১৬শ পালায় বিভক্ত এবং উড়িয়্যাতেই প্রচলিত।

পীরের পূজা প্রচারের জন্ম ব্রাহ্মণগণ একদিকে যেমন স্ত্যনারায়ণ কথা, সত্যপীরের কথা, সত্যপীরের পাঁচালী, নারায়ণদেবের পাঁচালী, সত্যরামের পাঁচালী, সত্যদেবসংহিতা, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, সত্যপীরের পুঁথি বা সত্যনারায়ণের পুঁথির প্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুসলমান কবিগণও লালমোনের কেচ্ছা প্রভৃতি বিভিন্ন নামধেয় গ্রন্থ সত্যনারায়পের প্রভাব প্রচারোদ্দেশে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ পর্যন্ত আমরা সত্যনারায়ণের মাহাত্মাজ্ঞাপক ষতগুলি গ্রন্থের পরিচয় পাইয়াছি, তন্মধ্যে দিজরাম বা রামেশ্বর, ককিররাম দাস, বিজ বিশ্বেশ্বর, দিজ রামকৃষ্ণ, কবিচন্দ্র, অযোধ্যারাম রায় এবং শক্ষরান

চার্যাক্বত সত্যনারায়ণী কথা সর্বপ্রাচীন এবং উহা প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বের রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

কলিকাতা ও তাহার চতুশার্শ্ববর্তী স্থানে রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ-কথার অধিক প্রচলন দেখা যায়, কিন্ত ২৪ পরগণা
জেলার টাকী অঞ্চলে বিভিন্ন সত্যনারায়ণের আদর দৃষ্ট
হয়। তথাকার বঙ্গজ কায়স্থসমাজে দিজ রামভন্দ রচিত
এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে কবিচক্র অফালে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণপ্রসিদ্ধ কোটালিপাড়ে ও তৎসন্নিহিত প্রদেশে স্কলপুরাণীয়
রেবাখণ্ড এবং হারাণ চৌধুরীর ও রাজকুমার কথকের
সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও কালিদাসী পাঁচালী সম্বিক
আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। পশ্চিম বেহারে ও প্রাচীন
কলিঙ্গের উড়িয়াপ্রদেশে সত্যনারায়ণ পূজার বছল প্রচলন
আছে, আমরা নিম্নে গতি সংক্ষিপ্তভাবে কতকগুলি সত্যনারায়ণী গ্রন্থকারের বর্ণনায়্ত্রেমে পরিচয় প্রদান করিলাম :—

১ সতানারায়ণকথা-কবিচন্দ্র অযোধারোম রায়বির্চিত। কোন কোন সাহিত্যরথী ইহাকে কবিকঙ্কণ ্মুকুন্দরাম চক্রবন্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অনুমান করেন। সত্যনারায়ণের মাহাস্থ্য প্রচারোদ্দেশে গ্রন্থকার এইরূপ একটী গল্পের কল্পনা করিয়াছেন। ছারকা-ভুবনে হরিশর্মা নামে এক দরিদ্র দ্বিজ বাস করিতেন। একদিন সত্যনারায়ণ সেই বিপ্রের সহিত দেখা করিয়া তাঁচাকে "কলিযুগে সত্য আমি সত্যনারায়ণ" এই পরিচয়দানে বলি-লেন, তুমি আমার উদ্দেশে শির্নি দান কর, তাহা হইলে তোমার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে ৷ বাস্তবিক দেবাজ্ঞায় এবং সত্যনারায়ণের প্রসাদে ব্রাহ্মণের অচিরে সম্পদ্ রৃদ্ধি হইল। ক্রমে ধীরে ধীরে পুরীধামের কাঠুরিয়াদিগের মধ্যে সত্যনারায়ণের প্রচার হইল। দৈবাৎ সেইস্থানে রত্নাকর নামে এক সদাগর আসিয়া উপস্থিত হয়। সে সত্যনারায়ণের শিল্পি মানিয়া কল্পা লাভ করে। পরে একদা ঐ সদাগর হিরণাপাটনে বাণিজ্যার্থ আগমন করে। তথার চিত্রসেন নামে এক নরপতি ছিলেন। রত্নাকর ও তাহার জামাতা শিল্লি মানিয়া সত্যনারায়ণকে না পূজা করায় সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তিনি উভয়কে সমূচিত প্রতিফল দিবার জন্ম কৌশলে রাজভাগুারের সমস্ত ধন সাধুদ্বয়ের নৌকার স্থাপন করেন। কোটালের অনুসন্ধানে সাধুদর ধৃত হুইরা রাজসকাশে আনীত হন। রাজার বিচারে সাধুদর কারাক্তর হুইলেন। এদিকে সাধুর পত্নী প্রবাসী স্বামীর জন্ম পূর্ববর্ণিত হরিশর্মার পত্নীর নিদেশমতে মাতা ও কন্তা একযোগে সত্য-নারায়ণের সিল্লি ও পূজা দিলেন। তাহাতে পরিভুষ্ট হইয়া সত্য- নারায়ণ রাজা চিত্রদেনকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন যে, কল্য প্রত্যুয়ে তুমি সাধুদ্বয়কে ধালাস দিবে এবং তাহারা যে ধন লইয়া ছিল, তাহার দশগুণ দিয়া তাহাদের নৌকা পূরণ করিবে। রাজা তদমুসারে কার্য্য করিয়াছিলেন।

এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে, পশ্চিমে দারকা হইতে পুর্বের্ক বাঙ্গালা ও দক্ষিণে সিংহল-পাটনের অদূরবর্ত্তী হিরণ্যপাটনে সত্য-নারায়ণের প্রভাব বিস্তৃত হইম্বাছিল। বাস্তবিক এথনও অযোধা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি পশ্চিম ভারতবাসী জনগণের মধ্যে এবং ক্লদুর উড়িষ্যা প্রদেশের দক্ষিণে সত্যনারায়ণের পূজার পূর্ণ প্রভাব বিভ্যান রহিয়াছে।

কবি এই মধ্যে রত্নাকর সদাগরের যে হিরণ্যপাটন যাত্রার পথ বর্ণনা করিয়াছেন, ভৌগোলিক বিষয়ে তাহার মূল্য নিতান্ত অল্ল নহে। সাধু স্বীয় বাসভূমি বাগীশনগরে গঙ্গাবক্ষে নৌকারোহণপূর্বক যে পথে বাণিজ্যমাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, আমরা কবির লেখনী হইতে তাহাই উক্তৃত করিলামঃ—

"বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর।

এড়াইলা নিজ রাজ্য বাগীশনগর।
বেণীপুর বহে বামে বাহিরে সনত।
উজানি পশ্চাতে করি চলে বায়ুবং ॥
বড়-বাঁহাপুর তাজি আইল আকাই।
কাঁটোয়া ইক্রাণী বহি পাটুলি এড়াই ঃ
তাজিয়া ক্জপুর সাধু গুণনিবি।
নববীপ রহে পাছে আর থড়ে নদী ॥
গুপ্তিপাড়া ডাহিনে রহিল বহু দূর।
বামেতে রহিল গ্রাম আর শান্তিপুর।
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি।
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি।

এইরূপে সাধু হুগলী সহর ছাড়িয়া চুঁচুড়ার ষণ্ডেখরের পূজা করিয়া দেগলার আসিলেন। তারপর সাধু চাকলে, মহেশ, ভদ্রকালী, বালি, বরাহনগর, (বামে) ডিহি কলিকাতা, ধুলণ্ড (বামে) জিরাট (দক্ষিণে), ভবানীপুর অতিক্রম করিয়া কালীবাটে উপনীত হুইলেন। এখানে কালীমাতার পূজা দিয়া তিনি পুনরার যাত্রা করিলেন। বামে রসা প্রাম রহিল। অতঃপর শাখানদী বাহিয়া সারভাটা, বৈষ্ণবভাটা (দক্ষিণে), মহামায়পুর (বামে), মালঞ্চ, মেদনমল্ল, বারুইপুর, সাধুঘাটা, বারাসত, হেতেগড়, গলাসাগর, বেণীভরণের পুর, নীল-গিরি, পুরী প্রভৃতি নানা স্থান এড়াইয়া স্কদ্র দক্ষিণে সিক্ক্রমণ্ডের প্রিরামের জালাল (রামেশ্বর সেতৃবন্ধ ই) সন্দর্শন করিলেন; তারপর—

"ডাহিনে মাণিকপুর, কালীদহা রহে দুর, সিংহল পাটন করি বামে। ছর মাস জলে ভাসি. হির্ণা পাটনে আসি. উত্তরিল কছে অবোধারিমে ॥"

উপরি কথিত পুস্তক ব্যতীত জন্মনারায়ণসেনের সত্যনারায়ণ-ব্রত বা হরিলীলা এবং শিবরামকত সত্যপীর পাঁচালী নামে এই বিষয়ের অপর হুইখানি পুস্তক পাওয়া যার।

কবি জয়নারায়ণ বিক্রমপুরনিবাসী বৈভকুলোম্ভব স্থপ্রসিদ্ধ লালা রামপ্রসাদের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম স্নমতী দেবী। লালা রামপ্রদাদের যথাক্রমে রামগতি, জয়নারায়ণ, কীর্ত্তিনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ নামে পাঁচপুত্র জয়নারারণ ও ञाननमात्री (मदी হয়। তাঁহারা সকলেই লালা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। লালা জয়নারায়ণ "চণ্ডীকাব্য" ও "হরিলীলা" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক হুইথানিই বাঙ্গালা কাব্য। হরিলীলা প্রণয়নকালে তাঁহার অত্মজ রামগতিসেনের ক্সা আনন্দময়ী দেবী তাঁহার বিশেষ সহায়তা করেন।

জয়নারায়ণের রচনা আদিরসাশ্রিত। দেখিলেই বোধ হয় তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-রচনায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছন্দগুলি তাঁহারই স্থায় তাঁহার করায়ত্ত চিল, কিন্তু তিনি অন্নদামঙ্গলের কবির অপেক্ষা লেখনী সংযত কবিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

জয়নারায়ণের হাতে পডিয়া এই সত্যনারায়ণের ব্রতকথা-থানি ক্ষুদ্রসীমা অতিক্রম করিয়া একথানি স্থন্দর স্থরুহৎ কাব্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু কবি জয়নারায়ণ স্থলর স্থমিষ্ট শ্রুতি-স্থুখকর বাক্য প্রয়োগ করিতে যাইয়া অনেকস্থলে স্বীয় পুস্তকে ভারতচন্দ্রীয় দোষাক্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবের অভাবে শব্দের লালিতাও অনেক সময়ে নিক্ষল হইয়া পডিয়াছে। রসহীন বাক্যলহরী কেবল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তঃথের বিষয় তাহা মর্ম্মপর্শী হইয়া স্থায়িভাব প্রাপ্ত হয় নাই। নিম্নে কিছু নমুনা দেওয়া গেল:-

জয়নারায়ণের রচনা—রাজসভাবর্ণন—

"সভা মধ্যে রত্তসিংহাদনে নরপতি। শিরে খেত ছত্র ইন্দুকুন্দ জিনি ভাতি। ফক ফক ছলে ভশ্ম ত্রিপরব ভালে। মিস মিস যত্ত ভন্ম ক্রমধ্যে জলে। টল টল মুকুতা কুগুল কাণে দোলে। চলু চল গঙ্গতি মালা দোলে পলে । ৰূপ ৰুগু কুসাতা সটুকা কটিতে। ৰাল্ ৰাল্ বাকমকে স্বৰ্ণ বালরেতে। ভগমগ সপ্ত কন্তা চামর লইয়া। ধীরে ধীরে দোলাইছে রহিয়া রহিয়া

बेन् बन् नार्श कारण कक्षरणत ध्वनि। থকমন চামক দণ্ডেতে খলে মণি।"

আনন্দময়ীর রচনা—চব্রভাণ ও স্থানেত্রার বাসিবিবাহ—

"হের ১ৌদিগে কামিনী চক্ষে চক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাকে, কটাকে। কতি প্রোঢ়ারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি, খনন্তি, ত্রবন্তি, পতন্তি 🛭 কত চারুবক্তা, হুখেশা, হুকেশা। ছনাসা, হুহাসা, হুৰাসা, হুভাসা । কত কীৰ্মধ্যা, **ওভাঙ্গা,** ফ্ৰোগ্যা। সতিজ্ঞা, বণীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা 1 দেখি চক্রভাণে, কত চিন্তহারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা 🛊 করে দড়ি দৌড়া মদমত্ত প্রোঢ়া। অনুড়া, বিমুড়া, নবোঢ়া, নিগুড়া 🛭 কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড ঘুষ্টা। ध्यनहो, महत्हो, त्कर उर्छनहो। অনঙ্গান্তভিন্না, কত স্বৰ্ণবৰ্ণা। भिकीर्गा, विमीर्गा, विमीर्गा, विवर्गा ॥ কারো বাস্ত বেণী নাহি বাদ বকে। কারো হার কুর্পাস বিত্রস্ত বক্ষে । গলস্ভ্ষণা কেহ, নাহি খাদ অঙ্গে। গলদরাগিণী কেউ মাতিয়া জনকে॥ কারো বাহবন্ধী কারো স্কল দেশে। রহিয় সাধু খাক্য খভে প্রকাশে ॥ \* \* **স্কক্ষে নিতমে** উর হেমকু**ছে** ৷ এভাবে ওভাবে হ'াটতে বিলম্বে ॥ ভাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে ৷ পরে হেরি ছলি অনঙ্গ জ্বেতে। **স্নেত্রাকে কেহ, কেহ** চন্দ্রভাগে। করে সেক তোরে সবে সাধধানে 🛊 স্থহন্তে ঢালিছে সর্ব্ব বারি অঙ্গে। খন্তধন্ত গলভ ্পড়ে নীর অঙ্গে । স্বা চক্রভাগে বলে চাতুরীতে। ব রত্নের মালা কাকের গলাতে **।** শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাখে। তলাচল গলাগল দখী দৰ্বতাতে ॥"

আনন্দময়ীর পহজ রচনা—বিরহিণী স্থনেত্রা—

\* • \* আদি দেখহ নয়নে। হীন তন্ত্র স্নেত্রার হয়েছে ভূষণে 🖠 হরেছে পাভুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ অভি। ষরে আসি দেখ নাথ এসব তুর্গতি ।

রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে। অর্পণ করিয়া আঁখি তোমা পথ পানে॥ ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী। না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি । বে অঙ্গে কুন্ধুম তুমি দিয়াছ যতনে ! সে অঙ্গে মাথিব ছাই তোমার কারণে ॥ যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি। তাতে জটাভার করি হইব যোগিনী # শীতভয়ে যে বুকুতে লুকায়েছ নাখ। বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত ! যে কঙ্কণ করে দিয়াছিল। হাষ্ট্র মনে। সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে। তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি। মনে করি হরি স্মরি হই দেশাস্তরি। তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি। আর তব স্থাপ্য ধন বিষম যৌষন। লুকাইরা নিয়া ফিরি দরি<u>জ যেমন ॥"</u>

দ্বিজ্ব দীনরামকৃত একখানি নারায়ণদেবের পাঁচালী আছে।
গ্রেছবর্ণিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ত্রিলোচনের বাস কাঞ্চননগরে ছিল। তাঁহার নিকট হইতে কাঠুরিয়াগণ
ও পরে সাধু বণিকের দ্বারা দূরদেশে সত্যপীরের প্রভাব প্রচারিত
হয়। পুস্তকের মূল বিবরণ অপরাপর সত্যনারায়ণের পাঁচালী
হইতে পৃথক্ নহে। বিশেষত্ব এই যে, উহার উপাখ্যানাংশ অতি
সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্বিদ্ধ আর একখানি পুথিতে দীনহান দাস ও দিজ রামদীনহান দাস ও ক্ষেত্রর ভণিতা পাওয়া যায়। এ গ্রন্থখানি কি
দিল রামকৃষ্ণ উভয়ে রচিত, না দীনহীন দাস কর্তৃক রচিত
হইয়াছে? সঙ্কলয়িতা দীনহীন দাস কি রামক্ষণ্ণের রচনা হইতে
কিছু কিছু পদ গ্রহণ করিয়াছেন, অথবা এ রামকৃষ্ণ অন্ত ব্যক্তির
ইহার বিশেষ কিছু নির্দ্দেশ করা যায় না। এই পুস্তকের
শেষে এইরপ লিখিত আছে—

"সত্যদেব মহাপ্রভু যেবা করে হেলা। নিশ্চয় জানিহ তার কভু নাই ভালা॥ দণ্ডবৎ প্রণাম করহ সব ভাই। সত্যদেব প্রভু বিনা আর গতি নাই॥"

এই গ্রন্থেক রামক্বফের ভণিতা অন্তর্মণ। পূর্ব্ব কথিত পুস্তকের কোথাও সেরূপ নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থোক্ত লেথকের উক্তি গান্তীর্য্যপূর্ণ নহে—

> ''কৃষ্ণভক্তি আনন্দে জিনিব তিন যুগ। দিজ রামকৃষ্ণ করেই ধক্ষু কলিযুগ ॥"

কিন্তু দীনহীনের ভণিতায় সত্যদেবপূজার পূর্ণাভাস প্রকটিত হইয়াছে—

> "দীনহীন দাসে কহে, শুন সাধু মহাশ্রে, বলি ফুন এই তত্ত্বসার। সত্যদেব পূজা কৈলে, তাহান কুপার কলে, স্বাস্থানিক হইবে তোমার॥"

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সকল কবির করনা এক রকম ও ন্তনত্বর্জিত। সকলেই একজন সাধুকে নায়ক অবলম্বন করিয়া পুস্তক রচনাপূর্বক সত্যনারায়ণপূজার প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

কবি নরহরির একথানি সত্যনারায়ণ পাওয়া গিয়াছে।
উহার মূল ঘটনা রামেশ্বরী অথবা অযোধ্যারামের বর্ণনা হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে।

কৈবল ইহার নায়ক সাধুর বাস কাঞ্চননগরে ছিল।

"কাঞ্চন নগরে সদানন্দ নামে সাধু।

স্তাপুত নাহি নিরানন্দ সহ বধু॥

শীরপূজা কলশ্রুতি শুনিয়া শ্রুবনে।

বংশ হেতু আরাধয়ে গীর নারায়নে॥"

এই পুতকের রচনা নিতান্ত মন্দ নয়, মধ্যে মধ্যে পারসী শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। পুতক শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

> "পূজা সাঙ্গ হল ভাই কহে নরছরি। আমীন্ আমীন্ বলি সভে বল হরি॥"

চট্টগ্রাম হইতে কর্মথানি "সত্যপীরের পাঁচালী" পাওরা গিরাছে। তন্মধ্যে ১১৪০ সালে লিখিত ফকিরচান্দের এবং ফকিরচান্ত ১১৮২ মঘীতে নকল করা দ্বিজ্ব পণ্ডিতের দ্বিজ্ব পণ্ডিত পাঞ্চালী পুস্তক উল্লেখযোগ্য। ফকিরচান্দের বাড়ী চট্টগ্রামের অন্তর্গত শুচিরা গ্রামে। তাঁহার রচনার মুসল-মানী শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে।

দিজ পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত পৃথিখানি আতন্ত ফকিরটাদের
নকল বলিলেও চলে। মূল বিষয়ে উভয়েই এক, তবে স্থানে
স্থানে হুই একটা পদের পার্থক্য আছে মাত্র। বাঙ্গালা প্রাচীন
পূথিগুলি একরূপ প্রহেলিকাময়। ইহার রহস্ত উদ্ধার করা কঠিন
ব্যাপার। আলোচ্য পৃস্তকখানিতে ফকিরটাদ "ছিজ পণ্ডিত"
সাজিয়াছেন, অথবা কোন ব্রাহ্মণ সন্তান ফকিরচান্দের পুস্তক
নকল করিয়া আপনার কীর্ত্তি বজায় রাখিতে সচেই হইয়াছেন।
ফকিরটাদ মদি দিজ পণ্ডিত উপাধিতে ভূষিত হইয়া থাকেন,
তবে তাঁহাকে অবশ্রই ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়।
এই পুস্তকে বহু গ্রামা শব্দের প্রয়োগ আছে।

দ্বিজ রামানন্দের ভণিতাযুক্ত আর একথানি "সতাপীর

পাঁচালী" আছে। পুস্তকের ভাষা তাদৃশ সরল ও প্রাঞ্জল

দ্বিজ রামানন্দ নহে। তন্মধ্যে কতকগুলি শব্দের অপ্রয়োগ

দৃষ্ট হয়। নমুনা স্বরূপ পুস্তকের ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া

দেখাইতেছি—

"কহে দ্বিজ রামানন্দে স্থনরে সাউধাইন\*। কোন হেতু বিপাক হইল আপনার কারণ।" পুস্তকথানি নিতাস্ত অপ্রাচীন নহে। ভাষার সজ্জা দেখিলেই তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

এতদ্বির আরও হইখানি সত্যপীরের পাঁচালী পাওয়া গিরাছে, তাহাদের লিপিপারিপাট্য নিতান্ত মন্দ নহে। পুস্তকে রচম্বিতার ভণিতা না থাকিলেও উহাকে হিন্দু কবির রচিত বলিয়া মনে হয়, যেহেতু পুস্তকের প্রারম্ভে "নমো গণেশায়" বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। তিন্ধির গ্রন্থারম্ভে এইরূপ দেববন্দনা আছে—

"প্রথমে প্রভ্র নাম মনেতে ভাষিরা।
জার নাম লৈলে জার শমন তরিরা 
প্রথমহা সত্যপীর নিয়ত হাসিল।
জাহার প্রতাপে পুনি ভরিছে অথিল।
সরম্বতীর পাদপদ্মে প্রণাম করিরা।
শুদ্ধ পদ কহিবা আমার কঠে রৈরা।
ব্যাস বৃহস্পতি কদম্ শঙ্কর ভ্রানী।
করিম প্রচার সত্যপীরের জে ছিলি।"

ফকিররাম দাস একথানি সত্যনারায়ণ কথা রচনা করেন।
পুস্তকের ভণিতায় তাঁহার কবিরাজ উপাধি
এবং পুস্তক শেষে দাসপদবী দৃষ্ট হয়। তিনি
বৈষণ্যবের দৈন্ততা প্রদর্শন করিতে দাস উপাধি লইয়াছিলেন
কি না বলা যায় না। পুস্তকথানি সন ১০১৭ সালে সমাপ্ত
হইয়াছিল—

"ইতি দন হাজার মতর জ্যৈষ্ঠ মাদে। দাঙ্গ কৈল পুস্তক ফ্কিররাম দাদে॥"

এই দকল পুস্তক ব্যতীত অননামস্বল ও বিভাস্থন্দরপ্রণেতা বাঙ্গালার স্থপ্রসিদ্ধ কবি ভারতচক্র রায় গুণাকরের রচিত একথানি সত্যনারায়ণকথা প্রচলিত আছে। ভারতচক্রের ভাষাযোজনা যে সরল ও স্থলর, তাহা বলাই বাহল্য। ইহাতে শ্রুতিমধুর ফার্সী শব্দেরও বিরল সন্ধিবেশ দেখা যায়। সত্যনারায়ণ পুস্তক মধ্যে কবিবর এইরূপে আপনার পরিচয় ও পুস্তক সমাপ্রিকাল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"ভরম্বাক অবতংস, ভূপতিরারের বংশ, সদাভাবে হতকংস, ভুরস্থটে বসতি। নরেন্দ্রবায়ের স্থত, ভারত ভারতীয়ত, ফুলের মুখটী খ্যাত, দ্বিজপদে হুমতি। দেবের আনন্দধাম, দেবানলপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মূলী। ভারতে নরেক্র রায়, ্দেশে যার যশ গায়, হয়ে মোরে কুপা দার, পড়াইল পারসী। সংক্রেপে করিতে পুথি, সবে কৈল অমুমতি, তেমতি করিরা গতি, না করিও দৃষণা। গোষ্ঠীর সহিত তার. হরি হোন বরদায়, ব্ৰতক্থা দাঙ্গ পায়, দনে ক্লু চৌগুণ। ॥"

দিজ রামক্ষের সত্যনারায়ণ বা সত্যদেবঠাকুরের পাঁচালী বা
সত্যরামের পাঁচালী নামে কয়থানি গ্রন্থের
দিল রামকৃষ্ণ
পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ কয়থানি গ্রন্থ
একজনের কি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির লেখা, তাহা ঠিক বলা বায়
না। যেহেতু পুস্তকের বিষয় এক হইলেও উহাদের রচনায়
ও কবিত্বে অনেক পার্থক্য আছে। আমরা সন ১১৪১ সালে
লিখিত সত্যদেবঠাকুরের যে পাঁচালী পাইয়াছি, তাহার শেষে
এইরূপ লেখা আছে—

"দোয়ার ঘোড়ার পরে জিন।

সত্যনারায়ণ আসিলেন পূজার দিন।
আসিলেন সত্যদেব বসিলেন খাটে।

সত্যনারায়ণের আফ্রা হৈল প্রসাদ হাতে হাতে বাটে।"

আবার রামক্তঞ্জের পাঁচালীর শেষভাগে আমরা অন্সরূপ বর্ণনা দেখিতে পাই-—

"ভকতি প্রণতি স্ততি কিছু নাহি জানি।
ক্ষম অপরাধ হরি প্রভু চক্রপাণি।
ভক্তি করিঝা লও নারায়ণের নাম।
কহিল পাঁচালী এই করহ প্রণাম।
বিজ রামকৃষ্ণে বলে করিয়া প্রণতি।
এইক্ষণে পুস্তক যে হইল সমাপ্তি।"

কিন্ত চট্টগ্রাম হইতে আমরা যে একথানি সত্যনারায়ণের বিজ রঘুনাথ ও পাঁচালী পাইয়াছি, তাহা ১১৯৩ মণীর হস্ত-রামকৃষ্ণ লিপি। উহাতে বিজ রঘুনাথ ও বিজ রামকৃষ্ণক ভণিতা দৃষ্ট হয়—

- (১) "দ্বিজ রামকৃষ্ণ কর স্থন সভাজন। লাচারি প্রবন্ধে কিছু কহিনু কথন॥"
- (২) "দ্বিজ রামকৃঞ্জের বাণী, স্থন সাধু কল্পাথানি, সত্যদেব কর জারাধন।"

"লাচারির" ১০টী চরণ ভিন্ন সমস্তই পরারে লেখা এবং সর্ব্বত্রই রঘুনাথের ভণিতা আছে। আমরা ১১৪১ সনে লিখিত

<sup>\*</sup> প্রাকৃত প্ররোগে সাউধ ( সাধ ু ) শব্দে দ্রীলিকে সাউধাইন। এইরূপ বেহাই—বেহাইন্, ঠাকুর—ঠাকুরাইন ( ঠাকুরাণী ), নেকাইন—চতুরা স্ত্রী, ইত্যাদি।

যে পৃথির বিষয় উপরে বলিয়াছি, তাহাতে চট্টগ্রামের পুথির দিতীয় ভণিতার এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়—

> "ছিজ রামকৃঞ্-বাণী, স্ব সাধু নন্দিনী, সভাদেব কর আরাধন।"

এতদ্ধে অনুমান হয় যে, দিজ রঘুনাথের পুথিতে দিজ রামক্ষেক্ষর ত্রিপদী অংশ গৃহীত হইয়াছে। উহা যে অপেকাকত
পরবর্ত্তিকালের রচনা তাহা সহজেই অনুমিত হয়। ইহার
শেষাংশ এইরূপঃ—

"পাঞ্চালী স্থনিয়া জেবা অবজ্ঞা করএ।

যমপুরে গিয়া সেই নরক ভোগএ।
ভক্তিযুক্ত হইজা থায় প্রসাদ পূজার।

মনবাঞ্চা সিদ্ধি হয় বাড়এ সংসার।

জেবা গায় জেষা স্থনে সভাদেষের পাঞ্চালী।
অস্তকালে স্বর্গ পাএ বাডে ঠাকুরালী।"

দ্বিজ রামভদ্র-বিরচিত সত্যদেব সংহিতারও উপাখ্যান ঐরপ।
গ্রন্থারন্তে দেবগণের বন্দনা, তারপর যুধিষ্ঠিরদ্বিজ রামভদ্র
কৃষ্ণসংবাদে কলিযুগে অবস্তীনগরে সত্যনারার্বণের আবির্ভাব,
তথাকার একজন দ্বিদ্ধ ব্রাহ্মণকে তাঁহার কুপাদান, তাঁহা
হইতে কাঠিরিয়া সমাজে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচার।

সত্যদেবসংহিতার নায়ক সাধু ধনেশ্বরের গৌড়নগরে নিবাস।
তিনি কাঠুরিয়ার মুখে সত্যনারায়ণের প্রভাব জ্ঞাত হইয়া তাঁহার
পূজার মানস করিলেন এবং একটা কন্তা প্রার্থা হইলেন।
চক্রকেতু সদাগরের সহিত ঐ সাধুকন্তার বিবাহ হইল। তারপর
সাধু ধনেশ্বর স্থরাট বন্দরে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করেন। অবশিষ্টাংশ
প্রায় রামেশ্বরী সত্যনারায়ণের অন্তর্মপ। চক্রকেতুপত্নী প্রসাদ
ফেলিলে সত্যনারায়ণের ক্রোধ হয়। তাহাতে তিনি চক্রকেতুসহ
ঘাটে নৌকা ডুবাইয়া দেন। ইত্যাদি

রচনা সরল ও আড়ম্বরবিহীন। পণ্য দ্রব্যবর্ণনায় গ্রন্থ-কারের বেশ অধিকার দৃষ্ট হয়। ভণিতা "দ্বিজ রামভদ্র বলে ভাবি ভগবান্।" হইতে গ্রন্থকারের ব্রাহ্মণত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিজ রাম বা রামেশ্বরের যে সত্যনারায়ণ গ্রন্থ এই দেশে প্রচবিজরাম বা লিত আছে, তাহা রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ নামে রামেশ্বর প্রাদেশর প্রাদেশর প্রাদেশর প্রাদেশর প্রাদেশর প্রাদেশর ক্রিল বাহুপুর গ্রামে। তাঁহার মাতার নাম রূপবতী ও পিতার নাম লক্ষ্ণ। তিনি ভট্টনারায়ণ-বংশসন্তুত ও ভট্টাচার্য্য উপাধিমান্ ছিলেন। যত্ত্রামে বাস্কালে তিনি সত্যপীরের ক্রথা রচনা করেন, পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা
মশোবস্ত সিংহের সভাসদ্ হন ও কর্ণগড় পরগণার অন্তর্গত

অযোধ্যাবাড়ে বাদ করেন। তাঁহার রচনার মধ্যে পারদী শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

রচনার নমুনা-

"জানা গেও বাত বাতরা জানা গেও বাত। কাপড়াতো লেও আঙ মেরা দাখ ॥ জওত সত্যপীর মেরা জওত সত্যপীর। তেরা ছুঃখ দূর করত ও হাম ফকির॥"

আমরা যে হইখানি প্রাচীন পুথি পাইয়াছি, তাহার প্রথমখানি ১১১২ সালে লিখিত। উহার সমাপ্তিতে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়—

> "এছ সাক্ষ হৈল বিরচিল দ্বিজরাম। সভে হরি হরি বল করহ প্রণাম ॥"

> "এছ সাঙ্গ হইল রচিল দ্বিজ রাম। সভে হরি বল কর মজুরা সেলাম॥"

দিজ বিখেখরের বিরচিত একখানি সত্যনারায়ণ বা গোবিন্দবিজয় পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থখানি সন ১১৫১ সালের হস্তলিপি।
দিজ বিখেখর
উহার রচনার সহিত রাজসাহীতে প্রাপ্ত
তদ্রচিত অপর একখানি সত্যনারায়ণের
পাঁচালী পৃথির অনেকাংশে মিল আছে বটে, কিন্ত ১১৫১ সালের
হস্তলিপিতে প্রভূত পাঠান্তর এবং স্থলবিশেষে পদরচনার আধিক্য
দৃষ্ট হয়। নমুনা স্বরূপ উভয় পুস্তকের আরম্ভাংশ উদ্ধৃত
করিয়া দিলাম। ১১৫১ সালের লিথিত পুথির আরম্ভ---

"প্রণমহ লক্ষ্মীপতি গ্রন্থ ভ্রাহন।
ব্যভারোহণে বন্দো দেব পঞ্চানন ॥
প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগবান ॥
দ্বঃথ দারিক্র থণ্ডে হয় পরিত্রাণ ॥"
রাজসাহীর পুথির পাঠ—
"প্রণমহো নারায়ণ সত্য ভগবান।
বাহাকে সোঁৱিলে লোক পায় পরিত্রাণ ॥"

এই প্তক্ষয়ের মূল উপাখ্যান এক। তবে কবি দিজ বিশেষর মনোহর পদদারা স্বীয় গ্রন্থকে অপেক্ষাকৃত স্থলনিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার পাঁচালীর উপাধ্যানাংশ পূর্ববর্ণিত পুত্তকনিচর হইতে একটু স্বতন্ত্রভাবে লিখিত। তবে সত্যানায়ণের অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণের নাম সদানন্দ, নিবাস কাশী-পুর। এই কাশীপুর কলিকাতার উত্তর উপকপ্তে অবস্থিত একটা নগর। সাধু এখানে সত্যানায়ায়ণ পূজার জয়ধ্বনি শুনিয়াছিলেন। সদানন্দের সাংসারিক অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। পাঁচালীতে লিখিত আছে—

"সকাদল নাম তার কাশীপুরে খর। অন্থি চর্মা সার বৃদ্ধ শুদ্ধ কলেবর। হাতে লড়ি কাৰে খুলি ভিক্ষা মাগি চলে। ভালে চতুপ্পাদ কোঁটা যজ্ঞ সূত্র গলে "

উক্ত ব্রান্মণের নিকট হইতে কাঠরিয়াগণের মধ্যে পূজা প্রচার এবং ক্রমে নানা লোকের মধ্যে তাহার বিভৃতি ঘটে। একদিন নদীতীরে নুপতিনন্দন উদ্ধামুথ সভ্যের সেবা করিতে-ছেন, এমন সময় সেইস্থান দিয়া রত্নপুরনিবাসী লক্ষপতি সদাগর নৌকাযোগে গমন করিতেছিলেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। সত্যনারায়ণের প্রভাব গুনিয়া তিনি পুত্রার্থে পূজা মানস করিলেন। কালে কলাবতী নামে তাহার এক কলা হয়। সাধু কাঞ্চননগরবাসী শব্দপতি বণিকের সহিত কলা কলাবতীর বিবাহ দেন। অতঃপর সাধুর জামাতাসহ বাণিজ্যযাতা। সাধু যথন দক্ষিণ সফরে যাতা করেন, তখন প্রথমতঃ ব্রহ্মপুত্র নদপথে নৌকা বাহিয়া মাঝিরা বংশনদ প্রাপ্ত হয়। এই বংশনদ এখনও বর্তমান। এই নদ উত্তরপর্ব ময়মনসিংহ হইতে দক্ষিণদিগ্ৰাহী হইয়া ধনেশ্বরী নদীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সাধুর নৌকা এই পথে পদ্মানদীতে পৌছে। প্রস্তে এই ধনেশ্বরী শ্বেতনদী নামে অভিহিত হইয়াছে। পদ্ম নদী হইতে ভাগীরথীতে সাধুর নৌকা উপস্থিত হয়। বামে খড়িয়া ও দক্ষিণে সরস্বতী নদী রাখিয়া সাধু সমুদ্রগড়ে উপনীত হন। স্থতরাং কবির বর্ণনায় বর্ত্তমান নবদ্বীপের নিকটে সরস্বতী নদী ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

"বামে খড়িয়া নদী দক্ষিণে সর্বতী। ভাগীরথী দিয়া নৌকা চলে শীভ্রগতি। দক্ষিণে সমুক্রগড় বসতি প্রচুর। ভাগীরথী বাহি জার বামে শান্তিপুর ॥

এইত মগরাদহ কর্ণধার খলে। মগরা এড়ায় সাধ, বড় পুণ্য ফলে । কাশীপুরে আসি সাধ, লাগার তরণী। হেনকালে সদাগর স্থানে জয়ধ্বনি । দিবারাত্র বাহে নৌকা না আছে দির্মে। প্রবেশিলা সদাগর সাগরসঙ্গমে "

এই সাগর বাহিয়া সাধু কেদার-মাণিক্যপুরে সত্যবান রাজার আলয়ে উপস্থিত হন। এখানে রাজার কোপে উভয়ের কারাবাস, এদিকে সাধুপত্নী ও কন্তার অর্থাপগমে দারিদ্রা, সাধুক্তার ব্রাহ্মণ্ডবনে গমন, সত্যনারায়ণের সেবাদর্শন ও স্বগ্যহে পূজন; সত্যনারায়ণের ক্রোধ শান্তি ও রাজাকে স্বপ্নে দর্শনদান ঘটে।

"কেদার মাণিক্যপুরে রাজা সত্যবান। ষথ কহিলা প্রভু তার বিদ্যমান । রাত্রিভাগ শেষে রাজা পালকে নিতা লায়। ব্রাহ্মণের বেশে প্রভু স্বগ্ন দেখায়॥"

এই কেদার মাণিক্যপুর ও অযোধ্যারাম বর্ণিত হিরণাপাটনের পশ্চাঘতী মাণিকপুর কি এক ? কবি বিশ্বেরবর্ণিত 'বাণিজ্যযাত্রা' দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার গ্রন্থোক্ত সাধুর বাসভূমি ময়মনসিংহ জেলাগ বা কোন নিকটবন্তী স্থানে ছিল। স্বয়ং গ্রন্থকারই ময়মনসিংহ্বাসী ছিলেন, তথাকার লোকমধ্যে গ্রন্থের প্রসিদ্ধি রক্ষার জন্ম তিনি সাধুকেও তদ্দেশবাসী করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সত্যনারায়ণের উপাখ্যান ভাগ অপরাপর গ্রন্থ হইতে কিছু বিভিন্ন নহে। আমরা অযোধ্যারামের পুস্তকে যেরূপ মৌলিক ভৌগোলিকতত্ব দেখিয়াছি, ইহাতে তাহার কিছু মাত্র নাই।

মুক্তির পর সাধু লক্ষপতির জামাতাসহ অদেশ্যাত্রা, পথিমধ্যে সন্যাসী বেসে সত্যনারায়ণকর্ত্তক সাধুকে ছলনা। পরে নৌকা ঘাটে আসিয়া উপনীত হইলে শঙ্খপতিসহ নৌকা ডুবাইয়া প্রসাদত্যাগী কলাবতীকে ছলনা ও শহাপতির পুনর্জীবনপ্রাপ্তি।

এই পুস্তকে কবি মনোভাব ব্যক্ত করিতে অনেকস্থলে ছন্দোভঙ্গ করিয়াছেন, যথা---

> "সতানারায়ণ বোলে আমি কি করিয়াছি কছত কথন। সাধ বোলে লতাপাতা হইল সব ধন ॥" "গলে বস্ত্র বান্ধিয়া বোলেন সদাগর। লক্ষমূত্রা যান্ধন থুইলাম তোমার গোচর । "কালে কালে ওছে সাধ, হইয়া বিষাদ। নানা রক্ষে ভরাভরি আইমু অবিলবে তাতে এক ফলিল প্রমাদ ॥" ইত্যাদি

উপরি উক্ত পুস্তকদ্বরের শেষাংশের বর্ণনাও সম্পূর্ণ স্বতম্ব। আমরা ১০৬২ সালে লিপিকত শঙ্করাচার্য্য বিরচিত একথানি "সতাপীরকথা" পাইয়াছি। শঙ্করাচার্যা বঙ্গ-শঙ্করাচার্য্য বাসী হইলেও এ পর্যান্ত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রথি বঙ্গদেশে পাওয়া যায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উড়ি-ষ্যার ময়ুরভঞ্জ রাজ্যে শালতরুপরিবেষ্টিত আরণ্যপল্লী মধ্যে আমরা শঙ্করাচার্য্যের সম্পূর্ণ ১৬ পালা গুনিয়াছি। এই ১৬ পালার নাম-১ম জন্মপালা, ২ কাঠুরিয়া পালা, ৩ গুড়িরা-महत्र शाला, 8 सम्बद्ध विमाधित शाला, ६ मानसून्तत शाला, ৬ মরদগাজীর জন্ম পালা, ৭ মরদগাজীর বিবাহ পালা, ৮ প্রলোচনপালা, ৯ ডাক কাঁদিয়ার পালা, ১ মনোহর ফ সিয়ার পালা, ১১ উগ্রভারা, ১২ চক্রাদিত্যপালা, ১৩ সদানন্দ

সওদাগর পালা, ১৪ অভয়মদন পালা, ১৫ হীরাটাদের পালা, ১৬ লক্ষণকুমার পালা।

১ম বা জন্মপালায় সত্যপীরের জন্মবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। এই বিবরণ হইতে আমরা এক অজ্ঞাত ঐতিহাসিকতত্ত্বের : আভাস পাই। কথাটা এই—

স্থলতান আলা বাদ্শাহের এক পরমা স্থলরী অনূঢ়া ক্যা ছিলেন। কুমারী অবস্থায় তাঁহার গর্ভ হইল। বাদ্শাহ কন্তার গর্ভলক্ষণ দেখিয়া অতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার ি শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। উজীর বাদশাহকে বুঝাইলেন যে গর্ভবতী স্ত্রীহত্যা মহাপাপ, স্থতরাং তাহাকে বধ না করিয়া কারাগারে বন্দী করাই কর্তব্য। উজীরের অন্মরোধে বাদশাহ ক্যাকে অন্ধকারময় কারাগারে বন্দী করিলেন, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্ম কঠিন পাহারা নিযুক্ত হইল। কংসকারা গারে দেবকীগর্ভে ভগবান এক্লফ যেরূপ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, বাদশাজাদীর গর্ভে সতাপীরও সেইরূপ প্রকাশিত হইলেন। তাঁহার জ্মকালে কারাগার আলোকিত হইয়াছিল। উজীর সে নবজাত শিশুর কথা বাদশাহকে জানাইলেন। অফুরোধে বাদশাহ ক্তার বন্দিত্বমোচন করিয়া এক নিভত স্থানে রাখিষা ছিলেন। সত্যপীরের অলোকিক জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া বাদশাহজাদীও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তবে পীরের মায়ার তিনি ভগবানের প্রভাব তথন ব্রিতে পারিলেন না। পীর বালক কালে শিশুদের সহিত থেলা করিতেন । এক বাটুল লাগিল, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইল। অভাগিনী বাদশাহজাদী চারি দিক্ শৃত্ত দেখিলেন। অতঃপর মাতার হুঃখ দুর ও নিজ মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্ম সত্যপীর পুনরায় দেখা দিলেন। তাঁহার প্রভাব দর্শনে কেবল বাদশাহ-জাদী বলিয়া নহে, বাদশাহও তাঁহার পূজা করিলেন। সতাপীরের সির্ণীর ব্যবস্থা করেন। তদবধি সকলেই সতাপীরের পূজা দিয়া ধনপত্র লাভ করিতে লাগিল। কিরূপে স্ত্যুপীরের পূজা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচারিত হয়, অপরাপর পালায় তাহাই বিবৃত হইয়াছে। সকল পালাতেই পীরের অলোকিক শক্তি ও বজরুকীর পরিচয় আছে।

শঙ্করাচার্য্য যেরপ সত্যপীরের জন্মকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, কবিকর্ণ, কবিবল্লভ প্রভৃতি উৎকলে প্রচলিত সত্যনারায়ণকথায় ঐরপ বর্ণনা পাওয়া যায়, সামান্ত ইতরবিশেষ। ইহাতে মনে হয় যে জন্মপালার মধ্যে কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা প্রচল্ল রহিয়াছে। মুসলমান কবি আরিফ্ রচিত "লালমোনের কেচ্ছা" নামক গ্রন্থে আমরা দেথিয়াছি যে, স্প্লতান হোসেন শাহ কল্লালমোনকে দেশান্তরী করিয়াছিলেন, অবশেষে পীরের

প্রভাবে মোহিত হইয়া তিনি সওয়া লক্ষ টাকা থরচ করিয়া সিরণী দিয়া ছিলেন।

স্থলতান হোসেন শাহ "আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ" নামে মুসলমান ইতিহাসে বিখ্যাত। শঙ্করাচার্য্য ও কবিকর্ণের সত্য-নারায়ণের কথায় বে "আলা" বাদশাহের উল্লেখ আছে, তাঁহাকে আমরা আলাউদ্দীন্ হোসেন শাহ বলিয়া মনে করি। হোসেন শাহ হিন্দু মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন; তাঁহার উদারতা ও ভারপরতা ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতাস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহারই যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়।

শঙ্করাচার্য্যের রচনা প্রাঞ্জল ও স্থুপাঠ্য। বাক্যবিস্থানে
কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও উহা মূল উপাখ্যান বিষয়ে এক।
গ্রন্থকার এই স্পর্হৎ গ্রন্থখানি লিখিয়া নারায়ণের মাহাত্মপ্রচারে
যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই কীর্ত্তি বঙ্গসাহিত্যে চিরম্মরণীয় থাকিবে। তাঁহার রচনায় যথেষ্ঠ পারসী
শব্দ দৃষ্ট হয়।

হিন্দু কবিগণের দেখাদেখি অথবা মুসলমান সমাজে সত্য-পীরের সিন্নি দানবিস্তারোদ্দেশে কএকজন মুসলমান কবিও সত্য-নারায়ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে আরিফ কবির লালমোনের কেচ্ছা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লালমোনের কেচ্ছা—নাএক মেয়াজ গাজির সেবক আরিফ কবি ইঁহার রচয়িতা। সত্যপীরের আরিফ কবি মাহাত্ম্যপ্রচারই গ্রন্থের উদ্দেশু। ইঁহার মধ্যে আবার একটু ঐতিহাসিক তত্ত্বও আছে। নিম্নে তাহার নমুনা উদ্ধৃত হইল—

শ্বৰ্ণনা করিতে আমা হবে অনেকক্ষণ।
লালমোনের কথা কিছু স্থন দিয়া মন।
সত্যপীর ছিল ছলে লালমোন স্থলরী।
হোছেন শাহা বাদশা নিয়া হয় দেশাস্তরি॥

প্রিল মনের সাধ পোহাইল রজনী।
সও লক্ষটাকা দিল সত্যপীরের সিনি।
মকাএ বসিআ আপে হাসে সত্যপীরে।
ব্রিল বাদসার বেটা চিনিল আমারে।
ধোসালে করেন দেওি আপে সত্যপীরে।
হোসেন সা বাদশাই পাইল জোগান সহরে।
\*\* \* \*

স্থলতান হোদেন শাহ স্বীয় কন্তাকে দেশান্তরে পাঠাইয়া দেন, তাহাতেও তিনি সত্যপীরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না। অবশেষে পূজাই তাঁহার শাস্তির কারণ হইল।

ত্রিলক্ষপীরের সিন্নিবিধি নামে এ সম্বন্ধে আর একথানি পুস্তক

আছে, উহাতে ত্রিলক্ষপীরের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইরাছে। রচয়িতার নাম নাই। পুস্তকথানি কোঁন নকল-নবিশের, অথবা এচোঁড়ে পাকা পণ্ডিতের ধুষ্টতার পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আলোচ্য গ্রন্থথানি অপর পাঁচখানি সত্যনারায়ণের পুথি হইতে সন্ধলিত।

এই গ্রন্থের আরম্ভ শ্লোক—

"প্রথমে বন্দম আদি দেব নিরঞ্জন। জাহার কারণে হয়ে সৃষ্টির পত্তন॥"

এই ছই চরণের সহিত দ্বিজ পণ্ডিতক্বত সত্যপীর পাঁচালীর প্রারম্ভ পদের মিল দেখা যায়, যথা—

"প্রণমোহ আদি দেব আদি নিরঞ্জন।
অনাহেতু কৈল প্রভু জগত স্তুরন।"

এইরূপ আলোচ্য গ্রন্থের দ্বিতীয় চরণের সহিত দ্বিজ্ব বিশ্বেষরের সত্যনারায়ণ বা গোবিন্দবিজ্ঞবের আরম্ভ শ্লোকের এবং শেষ হুই চরণের সহিত দ্বিজ রামক্বঞ্চের সত্যনারায়ণকথার সাদৃশ দেখা যায়। যথা—

> "সোনার বোড়া রূপার জ্বিন। আসিবেন ত্রিলকাপীর সিদ্ধির দিন । আসিবেন ত্রৈলোকাপীর বদিবেন থাটে। ত্রৈলোকাপীরের সিদ্ধি হাতে হাতে বাটে।"

উপরে যে সকল সতানারায়ণের পৃথির বিবরণ লিখিত হইল, তাহা হইতে জানা যায় যে, যথন যে জেলায় বা যে প্রদেশে পূজার প্রচার হইয়াছিল, তথন তথাকার পণ্ডিতবিশেষ এক এক থানি সতানারায়ণের প্রস্তক সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিজ নিজ ভৌগোলিক জ্ঞানানুসারে তাঁহারা স্বদেশের নিকটবর্ত্তী কোন প্রসিদ্ধ নগরের নাম পুস্তক মধ্যে সল্লিবিষ্ট করিয়া স্থানীয় প্রভাব জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও অনুমান হয় বে, মুসলমান শাসনের কেন্দ্রভূমি বর্দ্ধমান ও বীরভূম-বিভাগে, গোডের সন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলেই এক সময়ে সত্যপীর আরাধনার প্রভাব ও আদর বিস্তৃত হইয়াছিল। মুসলমানপ্রধান জেলায় বা নগরে যে সকল সত্যপীর কথা রচিত হইয়াছিল, তাহাতে পার্সী শব্দের বছল ব্যবহার ছিল, কেন না অজ্ঞ মুসলমানেরা ঐ পারসী বয়েদ গুনিয়া শীঘ্রই তাহাতে আরুষ্ট হইবে : তদ্তিন্ন তাহাদের জাতীয় ভাষার শব্দনিচয়ে গ্রথিত হওয়ায় তাহা তাহাদের সমাজে স্থবোধ্যও হইয়াছিল। আবার বে সকল স্থান হিন্দু বছল, তদ্দেশভাগে রচিত গ্রন্থভলি প্রায়ই মুসলমানী প্রভাব বর্জিত ও পারসী শবশৃত্ত দেখা যায়।

ময়ুরভঞ্জে উৎকলাক্ষরে কবিকর্ণের যে পুথি পাইয়াছি, ভাষার ভাষা বাঙ্গালা, কিন্তু উড়িয়ায় অল্পনি হইল যে সত্য-নারায়ণের ১৬ পালা মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিকর্ণের ভণিতা-যুক্ত পালাগুলি উৎকল ভাষাতেই রচিত দেখা যায়। শঙ্কা- চার্য্যের যে ১৬ পালার উল্লেখ করিয়াছি, তদ্মতীত উড়িষ্যায়
ভ্রমরবর পালা ও হুর্জনসিংহ পালা প্রচলিত দেখা যায়, এই হুই
পালা কবিবল্লভ নামক জনৈক উৎকল কবির রচিত। অপর
১৬ পালার মুসলমানী শব্দের যথেষ্ঠ প্রেরোগ থাকিলেও কবিবল্লভের উক্ত হুই পালা সেরপ পারসী শব্দ বহুল নহে।

# ইতিহাস ও কুলজী-সাহিত্য

বাঙ্গালাভাষার কুলপঞ্জী বা বংশানুচরিত লিখিবার প্রথা অতি পুরাতন। রামায়ণ ও প্রাচীন পুরাণাদি শাস্ত্র হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিবাহসভায় বরক্তার পূর্ব্বপুরুষগণের বংশাবলী কীর্ত্তন করিবার নিয়ম ছিল। এই সনাতন আর্য্যপ্রথা আবহমান কাল হিন্দুসমাজে প্রচলিত। অপর সকল দেশ অপেকা বঙ্গদেশেই আব্রাহ্মণচণ্ডালাদি সকল সমাজেই বংশান্ত-চরিত রক্ষা ও কীর্ত্তন-প্রথা বিশেষ প্রসারলাভ করিয়াছিল। তাই এদেশে কুলজী বা বংশান্তচরিত-সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে নানা বিদেশীয় রাজার আক্রমণে একং নানা ধর্মসাম্প্রদায়িক বিপ্লবে প্রকৃত রাজনৈতিক ইতিহাস অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও কুলপঞ্জী বা বংশাফুচরিত রক্ষিত হওয়ায় সামাজিক ও পারিবারিক ইতিহাস বিলপ্ত হইতে পারে নাই। পাশ্চাত্য-প্রভাবে বাঙ্গালীর জাতীয়তা রক্ষার কঠোর শৃঙাল শিথিল হইবার দঙ্গে সঙ্গে ঐ দকল অমূল্য সামাজিক ইতিহাস বিরলপ্রচার হইয়া পড়িয়াছে। উপযুক্ত যত্নাভাবে কত শত কুলগ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সামাত্য অনুসন্ধানে এখনও আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা সামাভ নহে। তাহার সংখ্যা পাঁচশতাধিক হইবে। কিন্তু সেই সেই কুলগ্রন্থকার সকলের নাম না থাকায় আমরা সকল গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারিলাম না।

পূর্বেই বলিয়াছি, রামায়ণ ও পুরাণাদিতে বংশান্তচরিত কীর্ত্তন করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রীরামচন্দ্রের বিবাহ-কালে বরপক্ষে বশিষ্ঠদেব ও কন্তাপক্ষে শতানীক বিবাহ-সভায় বংশান্তচরিত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গসমাজে সকল জাতির বিবাহ-সভায় ঐ রূপ বংশকীর্ত্তন হইত। এদেশে খাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতভাষা প্রচলিত ছিল, তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা অধিকাংশ সংস্কৃতভাষাতেই লিপিবদ্ধ ও কীর্ত্তিত হইত। তাই বঙ্গে পুনঃ হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠাকালে সেনরাজগণের সময়ে যে সকল কুলগ্রম্থ রচিত হয়, তাহা অধিকাংশ সংস্কৃতভাষার রচিত এবং তাহার অধিকাংশই রাজ-নিযুক্ত স্থপণ্ডিত কুলাচার্য্যের লেখনীপ্রস্ত ! কিন্তু ঐ সময়ে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে তাদুশ সংস্কৃতশিক্ষা বিস্তৃত না থাকায় ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে তাঁহাদের যে সকল

কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ প্রাকৃত বা বঙ্গভায়ায়। যাহা হউক, সেই বিপুল কুলজী-সাহিত্যের মধ্যে বঙ্গভাষার রচিত গ্রন্থগুলিই আমাদের আলোচ্য।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসমাজে বারেন্দ্রশ্রেণির কুলগ্রন্থগুলি অধিকাংশই বঙ্গভাষার গভে রচিত। তাঁহাদের আদি কুলজীগুলি সংস্কৃত-ভাষায় রচিত হওয়াই সম্ভব, কিন্তু বরেক্রভূমে বহুকাল বৌদ্ধ-প্রভাব অঙ্গুপ্ন থাকায় এবং সংস্কৃতভাষার তাদশ আদর না থাকায় সেথানকার কুলগ্রন্থ-গুলি বাঙ্গালাভাষাতেই লিপিবদ্ধ হইতে থাকে। প্রথমে ৰাৱেন্দ্ৰসমাজে কে কুলগ্ৰন্থ লিখিতে প্ৰবৃত্ত হন, তাহা জানিবার উপায় নাই। এই শ্রেণীর কুলগ্রন্থগুলি আলোচনা করিলে মনে হইবে যে, প্রথমে যে আদর্শ লিখিত হয়, তাহাই পরবর্ত্তী কালে পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা বাড়াইয়া গিয়াছেন। বারেক্স-সমাজে বল্লালসেনের কুলবিধি প্রবর্ত্তিত হইলেও কুলীন ও অকুলীন মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপনের সেরূপ কোন ৰাধা ছিল না। প্রকৃত প্রস্তাবে উদয়নাচার্য্য ভাততীর সময় হইতেই করণ ও কাপের স্পষ্টি, এবং সেই সময় হইতেই বাঁধাবাঁধি ও আঁটাআঁটি আরম্ভ হয়। এই সময় হইতেই প্রকৃতপক্ষে বারেন্দ্রসমাজে রীতিমত কুলপঞ্জী লিখিত হইতে থাকে। বর্তুমান বারেন্দ্রসমাজে সাধারণ বংশাবলীগ্রন্থ ব্যতীত ঢাকুর বা করণগ্রন্থ, নিগুড়কল্প, কাপকল্প ও পটী প্রধানতঃ এই চারিপ্রকার কুলজীসাহিত্য প্রচলিত আছে। এই সকল গ্রন্থের সর্বা-প্রাচীনাংশ প্রায় ৪ শত বর্ষ এবং নিতান্ত অপ্রাচীন অংশ ১০০ বর্ষের মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থগুলি একত্র করিলে এক বিরাট গভদাহিত্য বলিয়া মনে হইবে। গন্মে সমুদায় রচিত হইলেও সেই সকল গ্রন্থমধ্যে তুই একটা পত্তে রচিত কারিকাও দৃষ্ট ইয়। এই সকল কারিকা ভাবে ও ভাষায় গভাংশ অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হইবে। এই সকল কারিকার প্রভাংশ পাঠ করিলে মনে হইবে যে সর্ব্বপ্রথমে পছেই বারেক্রকুলজী সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সকল কারিকার শ্লেষোক্তি, গুণদোষবর্ণনা ও মর্ম্মপাশী সাদা কথা অতি প্রশংসার যোগ্য। আর একটা বিশ্বয়জনক কথা বলিয়া রাখি যে, আকারে মহাভারতের স্থায় বুহৎ হইলেও এই বিরাট গল্পসাহিত্য অনেক বারেক্রকুলাচার্য্যের ক**ঠ**স্থ ৷

বারেক্তকুলগ্রন্থের গভদাহিত্যের নমুনা গভদাহিত্য প্রদক্ষে বিবৃত হইবে। তবে ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে বেরূপ শ্লোকাকারে প্রাচীন কারিকা দৃষ্ট হয়, ভাহার নমুনা এই। (ভূমণাপঠী-প্রদঙ্গে)— "রামচন্দ্র গলারাম, কেন কৈলে কুকাম,

কেন থেলে ভূষণারশাণি।
থাইয়া রূপদলের ভাত, হিন্দুএ না ছোঁর পাত,
গালিবদ্ধ মৈদালা আলামী।"

( বেনীপঠী-প্রসঙ্গে )—

"গঙ্গাপথের গঙ্গাধর কইতের বেণী।

ছাতকের বসন্তরার পঁউলির ভবানী॥

ছজরাপুরের মোহনচৌধুরী পাইকপহরের রূপা।

বাহিরবন্দের আদিতারায় সাফোরার শিবা॥"

রাটীয়শ্রেণীর আদি কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষার রচিত। এই
শ্রেণীর যে সকল বাসালা কুলগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহা উদয়নাচায়্য
রাটয়রায়ণ- ভাহড়ীর বহু পরে দেবীবরের সময় হইতে
কুলপঞ্জী আরস্ত। তাহার কতকগুলি সংস্কৃত ও বঙ্গ
উভর ভাষা মিশ্রিত এবং কতকগুলি কেবল বাসালা পঞ্চেরচিত। দেবীবর ১৪০২ শকে মেলবন্ধন করেন, ঐ সময়
হইতেই রাটয়র বাহ্মণশ্রেণির মধ্যে ভাষায় কুলগ্রন্থ লেখার
আরস্ত। দেবীবর-রচিত "মেলবন্ধ" ও "প্রকৃতিপালটীনির্ণয়" এই
চুইখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি। তাঁহার ভাষার নমুনা—

"কুলজ্ঞ গুণজ্ঞ বিজ্ঞ স্থন সর্ব্ধন্ধন।

মেলের প্রকৃতি করি ছত্তিশ গণন।

ফুলিয়া গঙ্গানদ ভট্টাচার্য্য সুখ্যমণি।

খড়দ মুখ্য যোগেশ্বর পণ্ডিতাগ্র গণি।

বন্ধভী বন্ধভাচার্য্য বন্দ্যকুলসার।

সর্ব্ধানন্দ্য বন্দ্য স্ব্ধানন্দতে প্রচার।"

ইত্যাদি।

দেবীবরের পর প্রায় তিনশত বর্ষ হইল, বাচম্পতিমিশ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের কুলপরিচায়ক "কুলরাম" রচনা করেন। এই গ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত, শেষাংশে অল বাঙ্গালা ভাষা। রাঢ়ীয়ব্রাহ্মণসমাজে এ থানি অভি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ॥ এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা —

"স্থনালী জাকরধানী, দিভিদোৰ তাহে গণি,
ভ্রায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহচট্টের নারী, কোথা গেল কারে ব্দরি,
শ্রীমন্তথানী বাড়ে রোগ।
ভ্রবনগামী কন্তাহতে, ত্রৈলোক্য মজিল তাতে,
ভ্রার দোৰ তাতে কিছু গণি।
আঠা কাশী হুই ভাই, মংসরে না পাইল ঠাই,
কুপণ্লোধে কুলে টানাটানি।"

বাচম্পতিমিশ্রের পর দল্লারিনিশ্র "মেলরহস্ত" এবং হরিহরকবীক্ত ভট্টাচার্য্য "দোষতন্ত্রপ্রকাশ" রচনা করেন, এই হুইগ্রন্থে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা প্রোকে ৩৬ মেলের দোষাবলি কীর্তিভ হুইগ্রাছে। উভয়ের ভাষা একই ধাঁজের। অনেক স্থলে দমুজারির মেলরহশু হরিহরের দোষতন্ত্রোক্ত সংস্কৃত শোকের অন্তবাদ বলিয়া মনে হয়। যথা—

"হরির গড়গড়ি বিরা পিপ্লাই বোগেশ্ব ।
শব লইরা লোহাই বন্দ্য আইলেন তার পর ॥
সত্যবাণের তুই বেটা দবাই গুভাই ।
সবাইক্ত মুকুল বিবাহ ডিংসাই ॥
রারদোবি পর্যারেতে ঠেকেন সত্যবান্ ।
তে কারণে যোগেশ্বর মধুচট পান ॥
কুলাক্তক মধুচট পালটী হইরা বৈনে ।
যোগেশ্বের খড়দমেল এই সকল দোবে ॥"

এতদ্বাতীত মেলপ্রকৃতিনির্ণয়, মেলমালা, মেলচন্দ্রিকা, মেলপ্রকাশ, দোষাবলী, কুলতত্বপ্রকাশিকা প্রভৃতি কতকগুলি রাটীশ্রেণীর বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই সকল থাছের রচয়িতার নাম নাই, তবে গ্রহশত আড়াইশত বর্ষের হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। মেলের পরিচয় দেওয়াই উক্ত গ্রন্থগুলির প্রধানতঃ উদ্দেশ্র। অনেক স্থলেই ভাবার ঘ্র্যর্, শ্রেষোক্তি ও গুণদোষের তীব্রসমালোচনা দৃষ্ট হয়।

তৎপরে "কুলসার" নামে একথানি কুলগ্রন্থ রচিত হয়।

এখন রাটীয় কুলীনপ্রাহ্মণ-সমাজ যে নিয়মে চলিতেছে, তাহারই

কতকগুলি কুলনিয়ম এইগ্রন্থে বির্ত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাষা

অতি সরল রচনা সহজ। যথা—

শ্বার গুণ জার গুণ তার সঙ্গে জার।
কুলগুণ মহাগুণ পুরুষক্রমে পার।
স্বজনাসম্বন্ধ হয় পিণ্ড ঠেকে মাধে।
ধর্মের বিচার নাহি কুল রয় জাতে।
রগু পিণ্ড বলাৎকার বিগর্যায় পাই।
ঘটকেতে বলে তার দোষ নাহি গাই।
ইত্যাদি।

নীনকান্তভট্টের 'পিরালীকারিকা' নামে একথানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, এই গ্রন্থখানির রচনাকান প্রায় চুইশত বর্ষ ছইবে। রাড়ীয় পিরালীসমাজের কতকটা পরিচয় অতি সরল ও প্রাঞ্জনভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ঐ সকল গ্রন্থের পর প্রায় শতাধিক বর্ষ হইতে চলিল,
নুলাপঞ্চানন রাঢ়ীয় সমাজের দোষগুণ-সমালোচনার জন্ম এক
বৃহৎ কারিকা রচনা করেন। তাঁহার কারিকা যেমন মধুর,
তেমনি হাদয়ম্পানী, তেমনি শ্লেষোক্তিবছল, তেমনি সমাজের
নিথৃত চিত্রজ্ঞাপন। সমাজতত্বাভিজ্ঞ কুলজ্ঞ ভিন্ন সাধারণে সহসা
এই গ্রন্থের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না। নমুনা এইরূপ—

"কি কৰ যাছর কুল, তিত করলে আধা মূল, শ্রীধর সমান ছিল ডাক। বিধি কুলে <u>ক</u>ৈল বাম, নৈলে কেন জন্মান, তিল তুলনী কুশমোড়া, থেরে রামখরের হড়া,
কুলের কুগুড়ী ভেঙ্গে গেল।
পঞ্চানন নুলো কয়, তেজীয়ান ন দৌবার,
উধোর পিঞ্জি বুধোর যাড়ে পল।"

প্রায় শতবর্ষ হইতে চলিল, পাঞ্চাভাঙ্গার কুলাচার্য্য "রাটীয়-সমাজনির্ণয়" নামে একথানি কুলগ্রন্থ রচনা করেন, এ থানি গভ্যে রচিত। ইহাতে বর্তমান কুলীন-সমাজের নাম এবং সেই সেই সমাজে যে যে কুলীনসম্ভানের বাস তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে।

রাট্যিরকুলজ্ঞদিগের নিকট 'মূল' নামে অংশ ও বংশপরিচায়ক এক বৃহৎ গ্রন্থ চ্ঠ হয়, ইহার ভাষা না সংস্কৃত না বাঙ্গালা। উভয় ভাষার অপমিশ্রণ। প্রাচীন মিশ্র ও সংস্কৃত গ্রন্থগুলির আদর্শে শৃতাধিক বর্ষ মধ্যে ঐ সকল 'মূল' সঙ্কলিত হইয়াছে। এই মূলে রাট্যির ব্রাহ্মণসমাজের ভিতরকার অনেক গুহুতত্ত্ব জানা যায়।

বৈদিক ব্রাহ্মণদিগের সকল কুলগ্রন্থই সংস্কৃত ভাষায়, কেবল ছই একথানি কুদ্র দোষাবলী বাঙ্গালা ভাষায় পতে রচিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভবতঃ ইদানীস্তনকালে রাঢ়ীয় মেলমালার অমুকরণে রচিত হইয়া থাকিবে।

বন্ধদেশে যে সকল গ্রহবিপ্র বাস করেন, তাঁহাদেরও অনেক কুলগ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে রামদেব আচার্য্যের (নদীয়া বন্ধসমাজের) কুলপঞ্জী, কুলানন্দের রাটীয় গ্রহবিপ্রকারিকা এবং গ্রহবিপ্রকুল-বিচার এই তিনথানি প্রধান। গ্রহবিপ্রকুলগ্রন্থকারগণের মধ্যে কুলানন্দকেই আমরা সর্ব্বপ্রধান বলিয়া মনে করি, তাঁহার রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও স্থলনিত।

কুলানদের ভাষার পরিচয় যথা—

কুলানদ বলে হল কুলের হল ভঙ্গ।
কুলানদ বলে হল তাহার প্রসঙ্গ।
লাসিগাঁর কুলভঙ্গ কড়ুই কলিজান।
কাশুপ এড়োরেতে ভরষাজ হইলেন বংশজ।
এনোভেনার গোতমের কুলের হল নাপ।
ভিন্তিনিতে এসে তিনি কমিলেন বাস।
গৌড়ে গোবিন্দ করেন কুলব্যবহার।
মধ্রাতে পুজাপুলা পরশুরামের হান।
অস্তরাতে মেলিবদ্ধ ফুল কুট্মপ্রমাণ।
ঘটক দ্বারহাটা বালি করিল গোকুল।
কলিজানের কুলনষ্ট করেন বাতাভুল।
কলিজানের কুলনষ্ট করেন বাতাভুল।
কলিজানের কুলনষ্ট করেন বাতাভুল।

বঙ্গভাষায় যত জাতি ও সমাজের কুলগ্রন্থ রচিত হইন্নাছে;
কান্তম্থের এদেশীয় কান্তম্পণণের কুলগ্রন্থ সংখ্যার
কান্তম্পন্তম্ব এবং অপর জাতির কুলগ্রন্থগুলি অপেক্ষা
বহু প্রাচীন ৷ কান্তম্পনাজের সমীকরণাদি বিষয়ক কোন কোন

গ্রন্থ ধ্রুবানন্দমিশ্রের মহাবংশের অনুকরণে রচিত হইলেও সেই কুলগ্রন্থসমূহের কোন কোনটীর ভাব, ভাষা ও বর্ণনা ধ্রুবানন্দমিশ্র হুইতে অর্থাৎ চারিশত বর্ষেরও বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হুইবে।

চারিশ্রেণীর কারন্থের কুলগ্রন্থের মধ্যে উত্তরারাটীয় কারন্থগণের কোন কোন কুলগ্রন্থ সর্কপ্রাচান বলিয়া মনে করি।
তন্মধ্যে "খ্যামদাসী ডাক" উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালা ভাষা
আলোচনায় আমরা দেখাইয়াছি যে, ডাক ও খনার বচন খুষ্টীয়
১৪শ শতালীর পূর্কবর্ত্তী, অবশ্য ঐ সকল গ্রন্থ জ্যোতিষ ও গৃহস্থালী সম্বন্ধীয়। কিন্তু আমরা খ্যামদাসী ডাকেও পূর্কবর্ণিত
ডাকের ভাষাই পাইতেছি। অধিক সন্তব, বঙ্গভাষায় যখন
প্রথম কুলপরিচায়ক পুস্তক রচিত হইতে থাকে, তখন এদেশে
ভাকের বচন সর্ক্রি প্রচলিত থাকায় এবং কুলাচার্য্যগণ বিবাহ
সভায় ডাক দিয়া কুলজী আওড়াইত বলিয়া খ্যামদাসের কুলগ্রন্থ
ভামেদাসী ডাক" নামেই পরিচিত হইয়া থাকিবেক। খ্যামদাসের
ডাকে অল্ল কথায় সঙ্কেতে কুলপরিচয় দেওয়া হইয়াছে যথা—

#### অথ সিংহ ডাক।

"জীবধরে বিঞ্চাস শ্রীধরে মথুরা।
পাভে লেভে দড় হই পর্বতে বহুড়া।
নারদে গোদাই গণি মাধেতে সন্তোষ।
গোবিন্দে প্রমানন্দ জায় শিবরাম ঘোষ।"

অথ জানুয়া বংশ ডাক। মাধে লেখি পক্ষ তিন। দর্জন অজর বংশহীন । মহেশর রাঘব ধকা। মহেশর তায় আগুগণা ॥ মণ্ডলমাহিদী ডাক। বিশ্বাস দন্তিদারে পাক । ভাকে পাকে উভয় ধন্ত। নীলাম্বর ভাল আগুগণা। কংসাবংশের সি ডাক। মূলে সঠি থাট পাক। সন্তোদ নিকসিবাগ। মুকুট ভয়ে পরিভাগ 🛭 ছিপতি লুটে মাঠ গাই। ছিমুখ পরার্দ্ধ পাই। কহিল বিখানকুল। ভাকে তুঙ্গ পাকে মুল।" ইত্যাদি।

শ্রামদাসের "ডাক" ছাড়া তাঁহার রচিত উত্তররাঢ়ীয় কুল-পঞ্জিকা পাওয়া গিয়াছে। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের পরিচয়

( খ্যানদাসী ডাক-প্রাচীন পুথি )

আছে। পরবর্ত্তী লোকের হাতে এই কুলাজীর ভাষা কিছু সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। খ্রামদাসী উত্তররাঢ়ীয় কারিকার প্রারম্ভ এইরূপ—

> "অথ কুলাজী খ্যামদাসী— বাচ্ছ সৌকালীন তুই অজোধাার যাস। মথুরার মৌলাল্য গুনেত প্রকাস॥ বটগ্রামে বিখামিত্র জানে সর্বজন। হরিদারে আছিলেন কাস্তপনন্দম । পঞ্চমূনি পুরোহিত জান পঞ্জন। মুনির নামে গোত্র তার করিল লিখন। শীঘ্র করেন কর্ম্ম বাচ্চের কোহর। তে কারণে সিংহ নাম থুলা মুনিবর 🛮 সৌকালিন মহাশয় কথার বুহস্পতি। যোষ বলিয়া তাহার রাখিল খিয়াতি । হরিতে ভকতি বড় মৌদ্যাল্য তনর। গাস বলিয়া আখাতি রাথে মহাশয় 1 মন্ত্রণায় মিত্র নাম দত্ত কছে দানে। পঞ্চারে পঞ্জামা কুল অনুক্রমে 🛭 त्राभिनशास्य मर्वानन्य जात्न मर्वक्रन। লক্ষীনাথ দাস ছিল ভাহার নন্দন। তাহার হইল হত কুফবল্লব। করণকারণে তিঁহো সভার ছলব ॥ কুফবরবস্থত শ্রীক্সামদাস। শ্রীকরণের কুলাজী করিল প্রকাশ ॥" (প্রাচীন পুখি)

ডাকের ভাষায় ও কারিকার ভাষায় যথেষ্ঠ পার্থক্য লক্ষিত হয়।

খ্রামদাসের পর ঘনখ্রাম মিত্র ও গুকদেব সিংহ নামে চুইজন কুলাচার্য্য বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ঘনশ্রামী ঢাকুর, ঘনখামী কক্ষোলাস, গুকদেবী ও গুকদেবের কক্ষানির্ণয়, শুকদেবী গ্রামনির্ণয় এবং শুকদেবের ঢাকুরী এই কয়খানি প্রধান ও অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এ ছাড়া দ্বিজ ঘটকসিংহের উত্তররাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা, দ্বিজ সদানন্দের ঢাকুরী, দিজ সদানন্দের বঙ্গাধিকারী-কারিকা, জনমেজয়ের নিরাবিল-ঢাকুরী, ধনঞ্জয়ের কক্ষানির্ণয়, অভিরামমিত্রের ঢাকুরী, বল্লভের গ্রামভাবনির্ণয়,জয়হরিসিংহের কক্ষোল্লাস, বংশীবদনের কুলপঞ্জিকা, कूलानरम्मत कातिका, विक तामनातायन घटेरकत कूलशिका প্রভৃতি পুস্তকগুলিও ঐতিহাসিক সাহিত্য হিসাবে অতি মূল্যবান। কুলানন্দ ও দিজ রামনারায়ণের পুস্তক ব্যতীত অপর সকল উত্তরাটীয় পুস্তকগুলিই হুইশত বর্ষের অধিক প্রাচীন। 💁 সকল পুত্তকের ভাষা সরদ ও সহজ হইলেও এত রহস্তময় ও সাঙ্কেতিক যে উপযুক্ত কুলজের সাহায্য ভিন্ন রীতিমত অর্থগ্রহ হওয়া কঠিন। উক্ত কুলগ্রন্থ ব্যতীত উত্তররাঢ়ীয় সমাজে আরও বছতুর কুলজী আছে, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় উল্লেখ করিতে পারিলাম না। নিম্নে শুকদেব সিংহ ও ঘনগ্রামমিত্রের রচনার পরিচয় দেওয়া যাইতেচে—

#### : म- एकरानवी छाकुरत्र-

"উদয়কুলে সভে বলে অশেষ কুলের গতি।
হান হাসিরে জনাজাত লিখিয়ে সংপ্রতি ॥
রঘুতে গ্রহণ চারি শৃষ্ঠ ধারা তিনে।
আগে বরুতে রাজারাম সরস ভাষ মীনে।
দোয়ানি হইতে কামু অব্ধবক পটদেশে।
ক্রিপুরারি মীরাটী রাজভোগ শেষে।
অথরসধ্রধারা স্থতা যজ্ঞদান।
উচিত কুলে কালীঘোষ উজান জজান।" ( শুকদেশী)

### ২ন্ন ঘনখামী ঢাকুরে—"অথ প্রভাকর সিংহ বংশ।

"প্রভে গোপী জোগজানি। বেনীর ঋসি গোপীর ঘরে। জোগে ছাতিনা জগলথানি । রঘ ধর্মাদেশে পরে ॥ (वनीत्र क्षति त्रोमानन । রামানন্দ অস্বঘাটে। ঋসির বলে কক্ষাকল ॥ বিরন্দভূমি মণ্ডতটে ॥ প্রভলেভে বন্দ দাস। ধারা রাম দাম হরি। **मिनियाम विश्व वाम ।** মহেদ সিব চণ্ডী ধরি॥ (मरी कानि गृश यःग। পাট্লিতে স্তামদেশে। অস্ব্যাটে বিফুবংস 🛭 হরি তুরুদেসে বাসে । মহেসকুল ধর্মপথে। পরে চণ্ডী দোষেগুনে। সিব নিলা সিদ্ধমতে ॥ জে এই দেসে ফদ্ধ ভনে। রূপ প্রভাস রস হীরা। সীতা মুনি ঘোসে বাসা। মনিমন্নিক পর্ট বিরা ॥ **সেসে বাবা কেসে আসা !** থাসাবংশ অংসধনি। ঘনভাম নিকাস কুল। করট কিরা পরট মনি 🛭 কঞা দিল ভাবের বুল ॥"

উত্তররাটীয় পূর্বতন কায়স্থ কুলাচার্য্যগণ সংস্কৃত ভাষাতেও বেশ দক্ষ ছিলেন। কারিকা, সমীকরণ ও দক্ষোল্লাসের মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের রচিত সংস্কৃত শ্লোকও দৃষ্ট হয়।

উত্তরাদীয় কায়স্থসমাজের যেরপ বিশাল কুলজী সাহিত্য রহিরাছে, দক্ষিণরাদীয় কায়স্থসমাজের বাদালা কুলজীগুলি একত্র দক্ষিণরাদীয় করিলে তদপেক্ষা অনেক বড় হইবে। এই কায়স্থ-কুলজী সমাজের ২৭থানি ঢাকুরী, ৩থানি কারিকা ও ছোট বড় ১১০ থানি কুলপঞ্জিকা বা অংশ-বংশ পরিচায়ক পুস্তক পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মালাধর ঘটকের দক্ষিণরাদীয় কারিকা, ঘটককেশরীর ও দিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা; ঘটকবাচম্পতির কুলপঞ্জিকা, সার্বভোমের বড় ঢাকুরী, বাচম্পতির ঢাকুরী, শস্তুবিদ্যানিধির ঢাকুরী, মাধবঘটকের ঢাকুরী, কাশীনাথবস্থর ঢাকুরী, নন্দরামমিত্রের ঢাকুরী, রাধামোহন সরস্বতীর ঢাকুরী, দিজ রামানন্দের মৌলিক বংশকারিকা প্রভৃতি

কএকথানি পুস্তকই প্রধান। এই সকল কুলগ্রন্থ হইতে কি কুলীন কি মৌলিক সকল সমাজেরই সামাজিক ইতিহাস জানা যাইতে পারে। ঐ সকল পুস্তক ব্যতীত দক্ষিণরাটীয় কলসার ও কুলসর্বস্থ এবং একজাই কারিকাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত পুস্তক হইতে দক্ষিণরাটীয় কুলপদ্ধতি ও কুলমর্য্যাদার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে পারা যায়। দক্ষিণরাটীয় কুলগ্রন্থ সর্ব্ধ প্রথম কোন সময়ে রচিত হয়, তাহা ঠিক জানিতে পারা যায় না। কোন কোন দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে গৌড়েশ্বর বল্লাল-সেনকেই কুলবিধাতা বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে এখন বল্লালের কুলবিধি প্রচলিত নাই। এখন যে কুলবিধি প্রচলিত, তাহা বস্থবংশীয় পুরন্দর থান প্রবর্ত্তি। বল্লালী-কুল ক্সাগত, কিন্তু পুরন্দরী কুল জোষ্ঠপুত্রগত। প্রথমোক্ত কুলপ্রথা কোন কালে যে দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এরপ হলে যে সকল কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পুরন্দরীকুল প্রচলিত হইবার পর রচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। গোপীনাথ বস্তু উপাধি পুরন্দর থান, স্থলতান হোদেন শাহের রাজস্বসচিব ছিলেন, খুষ্টীয় ১৫শ শতাবে তাঁহার অভ্যানর। তাঁহার সময় হইতে দকিণ-রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ রচিত হইতে থাকে। তাঁহার সময় প্রথম যে কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা সংস্কৃত ভাষায়। সেই সকল সংস্কৃত কুলপঞ্জী পরবর্ত্তিকালে বিভিন্ন কুলাচার্য্য-হন্তে তত্তৎসমরের কুলীনগণের অংশবংশসহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় সমী-করণকারিকা নামে প্রচলিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে সাধারণ কুলীনগণের স্থবিধার্থ অনেক কার্মস্থ-কুলাচার্য্য অংশবংশকারিকা সকল লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। ঐ সকল বাঙ্গালা কারিকা-সমূহের মধ্যে মালাধর ঘটকের কারিকাই সর্বপ্রাচীন বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী বহু কুলাচার্য্য এই মালাধরের দোহাই দিয়া গিয়াছেন। মালাধরের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ও অনেক ঐতিহাসিক কথা-ভূষিত। একটা দৃষ্টাস্ত দিতেছি—

"আটশয় বিরানই (৮৯২) সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গালায় বাদশা আইল দিল্লী হৈতে॥
নবাৰ আইল সঙ্গে লগ্না সেনাগণ।
হন্তী বোড়া পদাতিক না জায় গণন॥
ধো ধো দামামা বাজে উটের উপর ডক্কা।
সমরেত স্বরসেন নাহি করে শক্ষা॥
স্বরসিংহ কন্দ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ক্ষত্রি রাজপুত।
স্বরসিংহ কন্দ্রসিংহ দলের সর্দার।
বাদশা থেয়াতি তুই দিলেন তুহার॥

পূৰ্ব্ব নাম লুপ্ত হইল কাৰ্য্য অনুক্ৰমে। দলপতি গ্ৰপতি সর্বলোকে আনে। নানা দেশ ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে। পুরন্দর খান বহু আইলা বঙ্গদেশ হৈতে 🛊 মর্যাদা সাগর তুলা সভে সবিনর। লেখাপডার কর্ত্তা হন ঈশানতনয় । আর যত কায়স্থ আছএ মুহরী। লেখাপড়া করে মভে ৰহু আজ্ঞাকারী 🛊 রায়নার আসি সভে হইল উপস্থিত। দিবাস্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীত 🛭 वात्रिक्षा शुत्रन्यत्र देवर्ग्यक बनिल। দুৰ্ববাফুল নিয়া ব্ৰাহ্মণে আশীৰ কৈল। ক্ষত্রিয় বৈশু শুদ্র আদি করে নমকার। মধ্যাদা দেখিয়া ভাষে সুর্সিং কোঁরার # পুরন্দর থান বহু যেন মলম চন্দন। কাহার পরস হৈলে কায়স্ত শোভন। দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান। দেখিয়া স্থানিয়া তাহাদের উন্নাসিত প্রাণ ॥ তাহা দেখি দুই ভাই বাঙ্গালা ভিতরে। কায়ত্ব হইব বলি কহিলা তাঁহারে । জত টাকা লাগে আমি দিব এইখানে ৷ কুপা করি কারস্থ করহ সর্বান্ধনে। টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে চ মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অমুসারে 🛭 বোষ বহু মিত্র জার মৌলিক জত। ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হয়। হরসিত । সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান। ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেত প্রধান 🖫 রায়নার দত্ত হৈলে বলে সর্বজন। আজি হৈতে হৈলেন জাতি ঐকরণ। এই মতে হইলেন রায়নার দত। ঘটক মালাধর করিল বিরচিত।"

তৎপরে ১০০৮ সনে দ্বিজ ঘটকচ্ড়ামণি দক্ষিণরাঢ়ীর কারিকা রচনা করেন, এই পুস্তকে তিনি মালাধরের কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

উত্তররাঢ়ীয় ঢাকুরীর আদর্শে দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজেও ঢাকুরী প্রচলিত হয়। এখন যে সকল ঢাকুরী পাওয়া যায়, তয়ধ্যে সার্ব্ধভৌমের ঢাকুরীই সর্ব্ধপ্রাচীন কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও লিপি-কুশলতায় কাশীনাথ বস্থ ও রাধামোহন সরস্বতীর ঢাকুরীই প্রধান। এখন কাশীনাথের অধন্তন ১৯ পুরুষ বিদ্যমান। তিনি ১৬ ঘর প্রধান প্রধান মৌলিকের বংশাক্ষ্লী ও সম্বন্ধ বিচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুন্তক হইতে অক্সত্র কুম্প্রাপ্য মৌলিক সমাজের একটা ধারাবাহিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।
এজন্ত ঐতিহাসিকের নিকট কাশীনাথের ঢাকুরী অমূল্য বলিয়া
গণ্য হইবে। তাঁহার পদ হইতে অনেক অজ্ঞাততত্ব বাহির হইয়াছে। সাধারণের বিখাস যে, কনোজ হইতেই দত্তবংশের বীজপুরুষ এদেশে আসিয়াছেন, কিন্তু কাশীনাথ লিখিয়াছেন—

"বাজী পুকবোত্তম দত্ত, সদাপিব অমুরক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীঘিল্প মহারাজ, অহঙ্কারী সভামাঝ,
কুলাভাব হইল নিজ দোবে।"

অর্থাৎ ভরদাজগোত্রীর পুরুষোত্তম দত্ত শৈব ছিলেন, তিনি
বিজয় মহারাজের সময় কাঞ্চীপুর হইতে এদেশে আগমন করেন।
বল্লালসেনের পিতার নাম বিজয়সেন, তাঁহার শিলালিপি হইতে
জানা যায় যে, তাঁহার পুর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিতেন।
তাঁহার পিতামহ দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গ্রন্ধাতীরে বাস
করেন। রাজা বিজয়সেনেও আপনাকে 'পরম মাহেশ্বর' বালিয়া
পরিচিত করিয়াছেন। এরপ স্থলে শৈব পুরুষোত্তম দত্তকে
দাক্ষিণাত্য ও প্রীবিজয়সেনের সভায় সমাগত বলিয়া গণ্য করিতে
পারি। কাশীনাথের ঢাকুরীতে এইরূপ অনেক অক্তাত
ঐতিহাসিক-তত্ব লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে,
কাশীনাথ যথেষ্ট লিপিকুশল ছিলেন, তাঁহার বর্ণনা এইরূপ—

"ইষ্টানিষ্টে শিষ্টাচার বিশিষ্ট ব্যবহার। কর্ণতুল্য দানশক্তি বাক্য স্থধাধার। মৃথ্যাদি নবকুল অঙ্গে শোভা পার। নবগ্রহণণ বেমত স্থমেক্স আশ্রম। সত্যবাদী জিভেক্সির বহুলোকভর্তা। সাধুসক্ষে আলাপনে শুক্তবুল্য বন্ধা। বংশাবলী পূর্বাপর ঘটক বস্থ কয়। যশঃকীর্ত্তি বুঝি বেদ মহোদধি প্রায়॥"

বহু কুলাচার্য্য দক্ষিণরাটীয় কুলীনদিগের ঢাকুরী লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে নন্দরামমিত্রের রচনা অতি সরস, বহু কুলতক্ষ মিশ্রিত ও গুণদোষবর্ণনায় বেশ শ্লেষোক্তিময়। তাঁহার বর্ণনার শ্রেষ্ঠতা হেতু তিনিও সার্ব্বভোম উপাধি লাভ করেন। তাঁহার রচনার নমুনা—

শ্বাদৰ বহুর কুল, ছুই অঙ্কে সমতুল,
প্রথমেত রামভন্ত বোব।
পাচে দেখি গৌরীদাস, জগরাথ উপহাস,
শ্রীবংস বুচায় নিজ দোব ॥
গ্রহণাংশে শুন দাব, কার্মদেব যুচায় ভাব,
দোজগ্রহণ যাদবঘোষ দেখি।
ছিড়া কুল কৃষ্ণাই ঘোষ, কনি ঘোষে নাহি দোষ,
সার্ব্যভোষ আছেন তার সাক্ষ্ণী ॥"

বঙ্গজ কারন্থগণের অধিকাংশ প্রাচীন কুলগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষার রচিত। বঙ্গজ কায়স্থসমাজ বল্লালী কুলনিয়মের অধীন। রাজা বল্লালসেন ও তাঁহার বংশধরগণের সময় বক্ত কার্যুক্লজী হইতে বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রন্থগুলি সংস্কৃতভাষার রচিত হইয়া আসিতেছে। এ কারণ এ সমাজে বাঙ্গালা ভাষার বেশী কুলগ্রন্থ নাই। এ সমাজের যে কয়খানি বাঙ্গালা কুলগ্রন্থ পাওরা গিয়াছে, তন্মধ্যে দ্বিজ বাচম্পতির বঙ্গজ কুলজী-সারসংগ্রহ, দ্বিজ রামানন্দের বঙ্গজঢ়াকুরী এবং রামনারায়ণ বস্থুর মৌলিক-চাকুরী উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া দোষ ও ভাব নির্ণায়ক আরও ৰ্হতর বাঙ্গালা পাতড়া পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নাম না থাকায় এবং কোন সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহাও ঠিক জানিতে না পারায় এখানে সে গুলির পরিচয় দিতে পারিলাম না। এই বাঙ্গালা কুলগ্রন্থসমূহের মধ্যে দ্বিজ বাচম্পতির বক্ষজ্বলজীসারসংগ্রহ গ্রন্থথানি কতকটা প্রামাণিক বলিয়া মনে হয়। এই গ্রন্থানি প্রায় দেড়শত বর্ষ হইল, পূর্বতন বন্ধজ কুলজীসমূহের সারাংশ অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রাচীন কুলগ্রন্থের অনেক সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যার। ইহার আরম্ভ এইরূপ---

> "অথ কুলজীসারসংগ্রহ। আদিশুর মহারাজা ছিল সেনবংশে। কান্তকুজ হৈতে বিপ্ৰ আনিল এ দেশে ! নরশত চৌরানই (৯১৪) শক পরিমাণে। আইলেন দ্বিজগণ রাজসন্নিধানে । পঞ্চকায়ন্ত সঙ্গে আরোহণ গোযানে। সম্মানপূর্বকে ভূপ রাখিলা সর্বজনে । বন্ধালদেন নৃপতি হইল পশ্চাং। তান বংশধর তিঁহো ব্রহ্মপুত্রজাত ॥ দ্বিতীয় ব্রহ্মার প্রায় করিল নিয়ম। অদ্যাপি আছয়ে সেই নাহি বেশ কম 🛭 দমুজমাধব রাজা চন্দ্রবীপপতি। সেই হইল বঙ্গজকায়ন্ত গোষ্ঠীপতি ॥ সেনপদ্ধতিতে হোম মহিমা অপার। সমাজ করিতে রাজা হইলা চিস্তাপর। গৌড ইতৈ আনিলা কায়স্থকুলপতি। কলাচার্যা আনাইয়া করাইলা স্থিতি ॥"

বারেক্রকারস্থগণের প্রাচীন কুলজীগুলি অধিকাংশ বিলুপ্ত

দারেক্র কারস্থক্লজী

ফাশীরামনাসের বৃহৎ ঢাকুরীর নাম মাত্র
ভানা যার। প্রায় হইশত বর্ষ হইল, যহনন্দন বারেক্র-চাকুর
রচনা করেন। ফ্রেন্দন এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন—

"শুন সভে কহি এবে কর অবধান। কারস্থাকুর মধ্যে বেমন প্রমাণ। উত্তমসমাজ মধ্যে কোলাক্ষেত্রে বাস। কারস্থাধান সেই নাম কাণীদাস। সংকূলে উদ্ভব তার জানে সর্বজনে। আজন্ম ত্রান্ধণসেবা কৈল সম্বতনে। ব্যক্তের কালা কার্যাক্ষ কোলা আরু পঞ্চ কারস্থ আইলা। পঞ্চ ত্রান্ধণ প্রার্থ কার্যাক্ষ কৈলা। কার্যাক্ষ ক্লান্ধানা পরে হৈল বহুতর। ব্যক্তির মত চলিত্র লিধিয়া। ইথে অপরাধ শত লইবা থমিয়া।"

স্কুরাং যত্নন্দন কাশীদাদের গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছেন, বুঝা ঘাইতেছে। যত্নন্দন আরও লিথিয়াছেন—

"বাছার বংশের লোকে বল্লালমর্য্যাদা।
নয়শ চৌরানই শকে না ছিল একদা ॥"

উক্ত প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ্ঞ কায়স্থপঞ্চকের ৫ জন বীজপুরুষের ন্থায় বারেক্র কায়স্থপ্রধান-গণের বীজপুরুষগণও ৯৯৪ শকে (১০৭২ খুষ্টাব্দে) গৌড়দেশে আগমন করেন। এ সময়ে বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদা প্রচলিত হয় নাই। বাস্তবিক ১০৭২ খুষ্টাব্দে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গজ্জ-কুলজীসারসংগ্রহে ছিল বাচম্পতি ইহাকেই সেনবংশীর আদিশ্র বা প্রথম বীরন্পতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কাশীনাথ বস্থর ঢাকুরীতে ইনি "প্রীবিজয় মহারাজ" নামে প্রসিদ্ধ।

যহনন্দনের ঢাকুরগ্রন্থে বারেক্ত কারস্থ-সমাজের সিদ্ধ ও সাধ্যঘরের অনেকটা ইতিহাস পাওয়া য়ায়। যহনন্দনের পরেগু বারেক্তসমাজে ভিন্ন ভিন্ন বংশের বিশেষ পরিচয় দিবার জন্ত কতকগুলি ক্ষুত্র ঢাকুর রচিত হইয়াছে, তবে এগুলি সেরূপ প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয় না।

বঙ্গের নানাস্থানের গন্ধবণিক্ সমাজেও কতকগুলি কুলগ্রন্থ গদ্ধবণিক-কুলজী প্রচলিত আছে, গুনা যায় এতন্মক্ষে আমরা তিলকরাম রচিত একথানি ও পরগুরাম রচিত অপর গন্ধবণিক-কুলগ্রন্থ পাইয়াছি। এই ছুই পুস্তকের মধ্যে তিলকরামের কুলপঞ্জীই আকারে কিছু বড়। তিলকরাম এই-রূপে কুলজী আরম্ভ করিয়াছেন—

"অবধান করি সভে করহ শ্রবণ।
গন্ধবণিকের পূর্বজন্ম বিবরণ॥
বেমত প্রকারে গন্ধবণিক জন্মিল।
মহামূনি ব্যাস ব্রহ্মপুরাণে লিখিল॥

দক্ষনামে প্রজাপতি সতী নামে কন্সা।

শিব বিনা যোগ্য বর নাহি দেখি অন্সা।
সম্প্রদান কৈল তারে দক্ষ মূনিবর।

যজ্ঞকালে মহাদেবে কৈল অনাদর।

শিবনিন্দা শুনিয়া দাক্ষায়ণী অভিমানে।
আধ্য দেহ তেজিল দক্ষের ভবনে।" ইত্যাদি।

তৎপরে হিমালয়ে দেবীর জন্ম ও তপস্থা, গন্ধাস্থরের শিবৈশ্বর্যা লাভের জন্ম সাধনা, গোরীকর্তৃক গন্ধাস্থর বধ, গোরীর বিবাহোদ্যোগ, গন্ধাধিবাসন হেতু গন্ধস্রব্য প্রয়োজন হওয়ায় পশুপতি
হইতে চারিজনের উৎপত্তি, তাহাদের গন্ধস্রব্য আনয়ন ও গন্ধবিনিক খ্যাতি। গন্ধিকবিণিকের বংশাবলী ও সমাজ পরিচয়
প্রভৃতি প্রাঞ্জল ভাষায় স্থললিত কবিতায় লিখিত হইয়াছে।
কবি তিলকরাম এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

"চন্দ্ৰকুলে উতপতি কৌশিক শ্বমিগোত্ৰ।
পিতা শিবপ্ৰদাদ লাহা গদাই লাহার পৌত্ৰ॥
লক্ষণ লাহার নাম (?) প্রপিতামহ।
ভ্যাতিগোণ্ঠী জাহারে করিলা অমুগ্রহ॥
মহৎপদ দিয়া করিলা জে চমৎকার।
দেই হইতে খ্যাতি নাম চন্দ্র সরকার॥
কহে তিলকরাম চন্দ্র আত্মতিলায়।
পূর্বপূর্ববের স্থান জলুকি নিবাদ॥
অন্নাকাজ্জা হইয়া আইলা দোণামুখী।
গন্ধব্ণিকের জন্ম কুলঞ্জীতে লিখি॥"

পরশুরামের পুস্তক তিলকরামের পুস্তক হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। কাহারও মতে, ইনি গন্ধবণিকবংশের পুরোহিত ছিলেন। ইহার পুস্তক ক্ষুদ্র, রচনা সরল। তিলক-নামের পুস্তক মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক উদ্বত হইয়াছে, কিন্তু পরশু-রামের পুস্তকে সেরূপ শ্লোক দেখিলাম না।

বঙ্গের নানাস্থানে তামুলিসমাজেও কুলগ্রন্থ প্রচলিত আছে।
তামুলি কুলজী
কুলজী দেখিয়াছি। এথানি ছইশত বর্ষের
প্রাচীন হইতে পারে। পুস্তকের আরম্ভ এইরূপ—

"বন্দিব তামুলি গোষ্ঠাচরণ কমলে।

জাহার প্রসাদে প্রাপ্তি বাসনা সকলে।

জাতি বন্ধু বান্ধিব বসিরা একাসনে।

নিম্পাপ শরীর হয় দর্শনে স্পর্শনে।

পদরেণু পরসে পাপের পরিতাণ।

দর্শনে হুর্গতি দূর দীপ্ত হয় প্রাণ।"

এই পুস্তকে তাম্ব্লিজাতির উৎপত্তি ও সমাজের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। গ্রন্থকার এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন— "নিরপ্রন দাস সে আক্রণের নফর।
তার পুত্র হরানন্দ গুণের সাগর॥
দৃত দিয়া ডাকিয়া তাহারে আনিল।
প্রজার পালন হেডু তারে নিয়োজিল॥
পুত্রবৎ করিয়া পালিল প্রজাগণ
দিজপাত্র নাম থুইল সে কারণ॥

বঙ্গীয় তন্তবায় সমাজের তিনখানি কুলগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই তিন্থানির মধ্যে মাধ্বের "স্ত্রগ্রন্থ" থানিই প্রথম, প্রায় তিনশত বর্ষের প্রাচীন হইবে। এই প্রাচীন তন্তবায় কুলজী পুস্তক সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, এই স্তগ্রন্থ অবলম্বন করিয়া কিঙ্কর দাস ওরফে তিলকরাম "সদ্ধর্মাচারকথা" নামে এক বৃহৎ তন্তবায় কুলজী রচনা করেন। কিন্ধরদাসের পুত্তক তিনথণ্ডে বিভক্ত-->ম শিবদাদের সবিস্তার জন্মকথা. বিশ্বকর্মার বয়ন শিক্ষা দান, শিবদাদের বংশধরগণের নাম. গোত ও পদ্ধতির পরিচয়; ২য় খণ্ডে শিবদাসের বিস্তৃত পরিচয় প্রসঙ্গে চারিপুত্রের জন্মশাস ও জন্মতিথি, তাঁহাদের বিবাহকথা, পুত্র চতুষ্ট্য হইতে ১৮টী পদ্ধতি ও ১টী গোত্র হওয়ার প্রসঙ্গ, বিভিন্ন গোত্রের সমাজ বা পাঁঞি নির্ণয়, গন্ধেশ্বরী ও শিবদাস প্রসঙ্গ, শিবপ্রজাবিধি: ৩য় বা শেষ খণ্ডে শিবদাসের বংশবিস্তার প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রামবাসী বিভিন্ন শাখার সংক্ষেপে পরিচয়, গোত্র, পদ্ধতি ও ছত্রিশ ঘরের নাম এবং বাসগ্রামনির্ণয়, কুলপদ্ধতি বা উত্তম, মধাম ও অধম ঘর নির্ণয়, কুলীন প্রশংসা। কিন্ধর দাস পুত্তক-শেষে এইরূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"ছই পুস্তক কৈল দিয়া শ্রীকিন্ধর নাম।
প্রথমে কিন্ধর দ্বিতীয়ে তিলকরাম।
শিবপুরাণ দেখি শুনি মাধব রচন।
মাধবের সুত্রে আমি করিল বর্ণন ॥
তিন গ্রম্থে কুলাঞ্জীর কৈল সমাধান।
সদ্ধর্ম আচার কথা শুনে পুণ্যবান্ ॥
পুরন্দরকূলে জন্ম বর্ণে তিলকরাম।
কিন্ধর বলিয়া আমার প্রথম আখ্যান ॥
বোলসভ্রি (১৬৭০) শকে স্ত্রে দেখি কৈল।
হরি হরি বল কথা সমাধান হৈল॥"

কিন্ধরদাসের কুলকথায় অনেক রাগরাগিণী দৃষ্ট হইল। সম্ভবতঃ এই পুস্তক তন্তবায়সভায় গীত হইত। তাঁহার পুস্তকে তিনি কবিছের ও রচনার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। বথা—

> "পলক পলক ফিরিয়া নলক রাগের ঝলক উঠে। রাগের আলাপ রাগিণী বিলাপ ভাবের প্রলাপ ছোটে॥ স্থানি শব্দ হলা শুরু দেবাসুর নর যত। মৃত তরুষর রসের চর প্রেল শুঞ্জর শত॥

[ 368 ]

শুনি শ্রীহরি গান-লহরী রাগরাগিণী রক্ষ।
নয়ান বয়ন বাহিয়া সখন প্রেমে দ্রবিল অক্ষ ॥

বন্ধীর সন্দোশিসমাজের বহু কুলগ্রন্থের কথা শুনা ধার,
সন্দোশ-কুললী
কুলাচার" নামক পুস্তকথানি মাত্র দেখিয়াছি।
এই পুস্তক বেশ প্রাঞ্জন ও সরস কবিতাপূর্ণ; প্রায় ছুইশত বর্ষ
হইল রচিত হইয়াছে। শ্লোক সংখ্যা প্রায় ২০০০। গ্রন্থারস্ত

"পূर्का नाहि ছिल मही, তার কথা শুন কহি. ভূত ভবিষ্যতির প্রমাণ। ৰুগ প্ৰলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে, একামাত্র ছিলা ভগবান । হস্তপদ নাহি তার. দশ দিক শৃত্যাকার, इरे ठांत्रि मन निग् शान। আদ্য শক্তি এক কাল্লা, কে জ্ঞানে তাহার মালা, জলেতে ভাসিল কত কাল 🛚 সৃষ্টির কারণ হরি. মনে অনুমান করি. তকুতে বাহির হৈল শক্তি। আদ্যাশক্তি নারায়ণী, বীণাপাণি সনাতনী, সৃষ্টি করিবারে দিলা যুক্তি ॥" ইতাাদি

এই পুস্তকে সদ্যোপের উৎপত্তি, পদ্ধতি ও সমাজের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

এতত্তির রামেশ্বর দত্তের তিলির কুলঞ্জী, মঙ্গলের স্থবর্ণবিণিক কারিকা এবং সাহা, তেলি, মালাকার, কলু, কৈবর্ত্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সমাজের সমাজ-জিজ্ঞাসা নামে কতকগুলি কুদ্র পুশুক পাওয়া গিয়াছে। এ সমস্তই পরারে রচিত। ভাষা পূর্ববর্ত্তী কুলজীর ভার।

বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস বা কুলগ্রন্থ ব্যতীত, বাঙ্গালা ভাষার আরও অনেকগুলি কুল ও বৃহৎ ঐতিহাসিক কবিতা ও কাব্য রচিত দেখা যায়। ঐ সকল পুস্তকের মধ্যে কোন কোন পুস্তক এরপ ভৌগোলিক বিবরণে পূর্ণ যে, নেই সকল পুস্তক-মধ্যপত ভূগোল বিবরণ সন্থলন করিলে উহাদিগকে একমাত্র ভূগোল বলিয়া প্রতীতি হয়। ঐতিহাসিক কবিতা বা কাব্যের মধ্যে সকল গুলিই সম্পূর্ণভাবে বংশাখ্যান ও ধারাবাহিক ঘটনা সমান্রিত নহে, তবে উহাদের মৌলিক বিষয়গুলি যে একে-বারেই প্রমাণশূল্য এরপ বোধ হয় না। ভাষার রচিত রাজাখ্যান সমূহ, মহারাষ্ট্র-পুরাণ ও ত্রিপুরার রাজমালা প্রভৃতি পুস্তক এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। এতদ্বির কুল কুল সাময়িক ঘটনা সমান্রিত বা স্থানের মাহাত্মজ্ঞাপক যে সমস্ত কবিত্ময়ী কীর্তিগাথা প্রাওয়া যায়, তাহাদেরও এই শ্রেণীতে গণ্য করা যাইতে পারে।

রাজমালা—বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত একথানি প্রাচীন ইতিশুক্রেশ্বর ও হাস। ত্রিপুরার মহারাজ ধর্মমাণিক্যের সমর
বাণেশ্বর (১৪•৭-১৪৩৯ খুঃ আঃ) হইতে এই রাজমালা
কাব্য লিখিত হইতে থাকে। ইহার রচয়িতা শুক্রেশ্বর ও
বাণেশ্বর নামক হইজন ব্রাহ্মণ। তাঁহারা রাজার সভাসদ ছিলেন।
পুস্তক মধ্যে পুস্তকের উৎপত্তির কারণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শ্রীধর্মসাণিক্য দেব ত্রৈপুর সম্ভতি। রাজবংশ বিস্তারিছে রাজমালা পুথী। পুস্তক শুনিলে ভূপে পূর্ব্ব রাজকথা। ততঃপর নূপচর্যা না হইছে গাখা॥ ষ্মতএৰ কহি আমি শুন দেনাপতি। প্রারে লিখাহ তুমি রাজমালা পুথি 🛭 শুন শুন বলি বাণ চতুর নারারণ। রাজবংশের কথা কিছু কহত অথন ॥ প্রজাকে পালন করে পুলের সমান। ভেদ দণ্ড সাম দান নীতিতে প্রধান ॥ সভাসদ আছে যত ব্ৰাহ্মণ কুমার। বাণেশ্বর শুক্রেশ্বর বিদ্যাতে অপার॥ ইন্দ্রের সভাতে যেন বৃহস্পতি গণি। সেই মত বিজগণ হয় মহামানী॥ ছল ভেক্ত নামে ছিল চণ্ডাই প্রধান। পূৰ্বকথা জানে দেই অতি সাবধান। রাজার সভাতে হয় শাস্ত্রের কথন। নানা শাস্ত্র আলাপন করে দ্বিজগণ । সিংহাসনে একদিন ব্যিয়া নুপতি। বংশ কথা জিজ্ঞাদিল সভাদদ প্রতি । শুক্রেশ্বর বাণেশ্বর ছুই দ্বিজ্বর। চণ্ডাই সহিত করি দিলেন উত্তর ॥ নানা তন্ত্র প্রমাণ করিয়া তিন জন। রাজারে কহিল তিনে বংশের কথন । রাজমালিকা আর যোগিনীমালিকা। বারুণ্য কালির্ণর আর লক্ষ্রণমালিকা। হরগোরীসম্বাদ আছিল ভন্মাচলে। নবখণ্ড পৃথিবী কহিছে কুতৃহলে। এ চারি তত্ত্বেতে আছে রাজার নির্ণয়। রাজাতে কহিল কথা তিন মহাশয়।"

বে সময়ে এই রাজমালা রচিত হইতে আরম্ভ হর, সেই সমর বা তাহার পরবর্তিকালে বঙ্গের কোন কোন রাজবংশে বংশাবলী রক্ষার জন্ম সংক্ষিপ্ত রাজমালা সঙ্গলনের প্রেরাস হইমাছিল। আমরা ঐরপ একথানি সংক্ষিপ্ত রাজমালা হইতে নিম্নে তাহার কতকাংশ উদ্বৃত করিয়া দিলাম— "ঘষাতি রাজার পুত্র দুর্য্য নাম যার।
তান বংশে দৈত্য রাজা চক্র বংশ দার ॥
তাহান তনয় রাজা ত্রিপুর নাম ধর্মে।
তক্ত পত্নী পর্তে ত্রিলোচন রাজা জন্মে॥
তাহান তনয় হৈল দক্ষিণ ভূপতি।
তক্ত পুত্র তৈদক্ষিণ রাজা চাকমতি॥
তক্ত পুত্র ফুদক্ষিণ ছিল মহীপাল।
তান পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল॥
তক্ত পুত্র হয় দক্ষিণ নৃপতি বিশাল॥
তক্ত পুত্র হয় ধর্মতের রাজ-নীতি অতি।
তান পুত্র হয় ম্বর্মি ছিলেন মহারাজা।
তান পুত্র সেবাক্ষদ হইল মতিমান।
তান পুত্র নরাজিত নুপতি আখ্যান॥
তান পুত্র নরাজিত নুপতি আখ্যান॥
তান পুত্র নরাজিত নুপতি আখ্যান॥

১ মহারাষ্ট্রপুরাণ—গঙ্গারাম-বিরচিত। বঙ্গে ও উড়িষ্যা প্রদেশে বর্গীর হাঙ্গামা লইয়া লিখিত। প্রথিখানি তারিথ শকালা ১৬৭২, সন ১১৫৮ সাল, ১৪ই পৌষ। বাঙ্গালা ১১৬৪ সালে পলাশীপ্রাঙ্গণে ইংরাজ ও নবাবে যুদ্ধ হয়। স্থতরাং গ্রন্থখানি তাহার ৬ বৎসর পূর্ব্বে লিখিতঃ—

"মনকরা মোকামে জদি ভাস্কর আইল। মনস্বা দউড়াইয়া কবি গঙ্গারামে কইল॥"

ইতি মহারাষ্ট্রপুরাণে প্রথমকাণ্ডে ভাকর পরাভব। শকাব্দা ১৬৭২ ইত্যাদি!
নবাব আলীবর্দ্দীখার রাজত্ব সময়ে ১৭৪১ খুষ্টাব্দে বা
১১৪৮ সালে ভাকর পণ্ডিতের বাঙ্গালার প্রথম আগমন ঘটে
এবং ভাস্করের হত্যার এক বৎসর মধ্যেই বর্গী-বিদ্রোহের দমন
হয়। স্থতরাং পুথিখানিও সেই ঘটনার আটি বৎসর মধ্যে
রচিত হইয়াছিল।

শ্রীমন্তাগবতপুরাণ লিখিতে গিয়া মহর্ষি বেদব্যাস যে কৌশলে পুরাণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, মহারাট্ট-পুরাণকত্তা কবি গঙ্গারামও সেই পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি গ্রন্থারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ—

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইঞা।
রাতিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা॥
শৃঙ্গারকোড়ুকে জীব থাকে সর্বাক্ষণ।
হেন নাহি জানে সেই কি হবে কথন॥
পরহিংসা পরনিন্দা করে রাত্রদিনে।
এই সকল কথা বিনে অফা নাহি মনে ॥" ইত্যাদি

কবি গঙ্গারাম এই কাব্যে ঐতিহাসিক সত্যের পথ উন্নজ্জ্মন করেন নাই। তবে একস্থানে একটু অসামঞ্জ্ঞ আছে; তাহা মুতাক্ষরীন, তারিখী বাঙ্গালা ও হলওয়েলের বিধরণীতে নাই। সে কথাটা এই—"বর্দ্ধমান সহরে নবাব সনৈপ্তে ভাস্করপণ্ডিত কর্ত্ব অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন।" তারিখী মুস্কানীতে আছে,
বর্দমানের অদূরস্থ কাঁটোয়া নগরের যুদ্ধে বান্তবিকই নবাক্ষ
সদৈত্যে অবরুদ্ধ অবস্থায় বাস করিয়াছিলেন। মুতাক্ষরীণের
বর্দ্ধনান যুদ্ধকেও একটী অবরোধ বলা যায়। তাহাতে আছে,
একদিন উষাকালে নবাবের সেনাগণ শক্রশিবির ভেদ করিয়া
কাঁটোয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইলে মরাঠাদল পশ্চাৎ ইইতে
বিপক্ষদেনা পীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করে।

কবি গঙ্গারামের প্রন্থে নিকুনসরাইর যুদ্ধে মুসাহেব খাঁ কর্তৃক নবাবের পলায়ন-পথ পরিস্থারের বে কথা আছে তাহা অনৈতিহাসিক নহে। এতদ্ভিন্ন কবি গ্রন্থমধ্যে কে সকল ব্যক্তির নাম করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে হু'একজন ব্যতীত সকলেই ইতিহাসে প্রসিশ্ধ।

রাজমালা—একথানি ঐতিহাসিক কাব্য। মন্ত্রমনসিংছ জেলার অন্তর্গত স্থেসঙ্গ-তুর্গাপুরের ব্রাহ্মণ রাজা রাজসিংহের রচিত। তিনি একজন স্থকবি ছিলেন। রাজমালা ব্যতীত তাঁহার রচিত মনসার পাঁচালী ও ভারতীমঙ্গল নামে তুইখানি খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়।

ভারতীমঙ্গল—কালিদাদের সরস্বতী-কুণ্ড স্নানান্তে ভারতী দেবীর বরলাভ প্রসঙ্গ অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থমধ্যে কালিদাদের বিবরণ থাকার উহা ইতিহাস-রূপে গণ্য হইরাছে। ইহাতে কোন কোন স্থানেরও পরিচর আছে। এই গ্রন্থ পাঠে বোধ হয়, কবি স্বীয় অগ্রজ রাজা কিশোরী সিংহের জীবজশার এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; যেহেতু গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক কবিতার শেষভাগে তিনি তাঁহার অগ্রজের প্রতি অপরিসীম ভক্তি ও শ্রন্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। রাজা কিশোর সিংহ ৩৬ বৎসর বন্ধঃক্রমকালে ১১৯২ বন্ধান্দে পরলোক গত হন; স্থতরাং তাঁহার কনির্চের জন্মকাল ১১৭৭ সনে বা পরে হইতেছে। উক্ত রাজ-সরকারে দত্তকগ্রহণের পদ্ধতি না থাকায় অপুক্রক কিশোরী সিংহ অনুজ রাজসিংহকে স্থসঙ্গরাজ্যের অধীধর করিয়া যান। রাজা রাজসিংহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের চিরস্থায়ী বন্ধোবস্ত হয়। রাজসিংহের পথ বংসর বয়সে ১২২৮ বন্ধান্দে পরলোক গমন করেন।

রাজা রাজবল্লভদেনের জীবনচরিত—বাঙ্গালা পদ্যে রচিত। উক্ত রাজার বংশধর গঙ্গাপ্রসাদ সেনের উত্যোগে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুপ্ত ইহার প্রণেতা। এই পুস্তক থানি এখন ফুপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

(২) কাত্মনগো উমাচরণ রায় কর্তৃক গাছে রাচিত এ বিষয়ের আর একথানি পুস্তক। গ্রন্থকার চট্টগ্রামের অন্তর্গত পজৈকোড়া গ্রামবাসী ছিলেন। কাইনগো মহাশয় উপরি উক্ত পদ্ম গ্রন্থ কাটিয়া ছাটিয়া গল্পে স্বীয় পুস্তক সঙ্কলন করিয়াছিলেন। উপক্রমণিকায় তিনি লিথিয়াছেন:—

"এ অভাজনের চিরাকিঞ্চন ছিল যে, শ্রীমন্মহারাজ রাজবন্ধভদেনের জীবন-চরিত সকলন করি, কিন্ত তাহার বিশেব বুতান্ত জাত না থাকাতে এবং কোন পুরাবৃত্ত লা পাওয়াতে তৎকল্প সম্পূর্ণ করণে অপারগ হইয়া ভগ্নোৎসাহই ছিলাল ইদানীং শ্রীমন্মহারাজের বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাপ্রাদ সেন মহাশয়ের অকুকম্পার বিক্রমপুর রাজনগরনিবাসী মৃত গুরুদাস গুণ্ডের বিরচিত পদাপ্রীত শ্রীমন্মহারাজের জীবনচরিতের অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ পুরাতন এক গ্রন্থ পাইয়া তাহার বাহল্যাংশ বর্জন পুরংসর স্থ্লাংশ উদ্ধারপূর্বক যথাসাধ্য যত্ন ও শ্রম-সহকারে এই জীবনচরিত প্রচার করিলাম."

আলোচ্য গ্রন্থখনি ১৭৮২ শকাব্দে ঢাকা ৰাঙ্গালা যন্ত্রালয়ে
মুক্তিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার গুরুদাস গুপ্তের পুথিখানি গ্রন্থকার
জ্বাণশীর্ণ দেখিয়াছিলেন। এমতে গুরুদাসের কাব্যখানি তাঁহার
পূর্ব্বে ও রাজা রাজবল্লভের অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল মনে
হয়। উভয় গ্রন্থকারই বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দোলার প্রতিকূল
ছিলেন, তাহাদের পুত্তকে সেই ভাবই পরিব্যক্ত দেখা যায়।

মজনুর কবিতা—মজনু নামক দম্যুর অত্যাচারকাহিনী। ইংরাজ-শাসনবিস্তারের প্রাকালে দম্যুদলার মজনু ফকির উত্তর্বঙ্গের নানাস্থানে অত্যাচার আরম্ভ করে। সেই ঘটনা বিবৃত করিবার জন্ম কবিতাটী লিখিত হইয়াছে। কবিতার শেষে ভণিতা নাই। তবে সর্বাশেষে "সন ১২২০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক প্রীপঞ্চানন দাসভা" লিখিত থাকায় অনুমান হয়, মজনু সর্দার উক্ত সালের সমকালে বা তাহার পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। পঞ্চানন দাস কবিতাটীর লিপিকার কি রচয়িতা, তাহা উক্ত উক্তির বারা স্কুম্পন্ট বুঝা যায় না। নমুনা—

শ্বালাস্তক যম বেটাক কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥
সাহেব স্থভার মত চলন স্কঠাম।
জাগে চলে ঝাণ্ডাবান ঝাউল নিশান॥"

মহাস্থানের পৌষনারায়ণী স্নান—বগুড়া জেলার তিনজ্রোপ উত্তরম্থ মহাস্থান নামক প্রাচীন জনপদের পৌগুক্ষেত্রে পুরাণোক্ত যে পৌষনারায়ণী স্নানের উল্লেখ আছে, তাহাই অবলম্বন করিয়া এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে। ছিল গৌরীকান্ত ইহার রচয়িতা। বগুড়ার পূর্বভাগে নারুলীগ্রামে ছিজকুলে তাঁহার উৎপত্তি। গ্রন্থকার নারায়ণী-স্নানের শাস্ত্রোক্ত বিধি এইরূপে স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন:—

"মহাদেষ কহিছেন চক্ৰপাণি স্থানে। পাতকী উদ্ধায় হবে নারায়ণী স্থানে। যেমন রাবণবধ্যে হেতু বাল্ক্যা ছিল সেতু। পাতকী উদ্ধায় হৈতে আছে এই হেতু। বৈশাধ মাদেত কথা উপস্থিত হৈল।

দৈবৰোগে হেনকালে পৌষ মাদ আইল ॥
পৌষমাদের সোমবার অমাবস্তার ভোগ।

মূলা নক্ষত্রেতে পাইল নারায়ঀী যোগ॥
বাইশ রাজা সাজে বখন মান করিবারে।
সাহেব লোকে উমেদারেক ডাক দিয়া বলে॥
রাজা যেন মহাস্থানে চলিতে না পারে।
মহারাজা রামকৃষ্ণ চলিলেন স্লানে॥"

কৰিতার শেষে "সন ১২২• সাল" লেখা আছে। কবিতা কথিত রাজা রামরুঞ্চকে নাটোর সরকারের সাধ্ব রাজা বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি ? কবি সম্ভবতঃ ঐ সমরে বিভাষান ছিলেন।

বানভাসীর কবিতা—সন ১২৩• সালের বন্থা উপলক্ষে রচিত। রচয়িতা নফরচক্র দাস ভণিতায় লিথিয়াছেন:—

> "বারশ ত্রিশ সালে বরষাকালে ভনিল নফর দাস। কেউ হলো পাতুড়ে রাজা কারো সর্বনাশ॥"

উক্ত সালে দামোদর নদে এই বহা সমুপস্থিত হয় এবং পঞ্চকোট ব্লাজ্যের মধ্য দিয়া পাহাড় পর্বাত ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে। উহাতে রাজধানী এবং নিকটবতী শেরপুর পরগণার অধিকাংশ স্থল নষ্ট হইয়া যায়।

"নদী সে দামোদরে বড়া করে কর হে আনাগোনা।
ছধারে মিশায়ে ভাঙ্গে সেরগড় পরগণা।
এলো বান পঞ্কোটে, নিলেক লুটে ভাঙ্গলো রাজার গড়।
ছড়, ছড়, ছড়, শব্দে ভাঙ্গে পর্বত পাথর।" ইত্যাদি

কবিতা-রচয়িতা ছন্দোজ্ঞান বর্জ্জিত হইলেও নিরক্ষর কবির স্থায় সরল কথায় এ ঘটনাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

চৌধুরীর লড়াই—এথানি কবিতাসংগ্রহ। ঐ কবিতা গুলি নিম্নশ্রেণীর লোকে গান করিয়া থাকে। পুস্তকের পুরানাম "রাজনারায়ণ ও রাজচন্দ্র চৌধুরির লড়াই ও রঙ্গমালার বয়ান।" রচয়িতার নাম নাই, তবে তাঁহাকে মুসলমান বলিয়াই বোধ হয়। যেহেতু কবি পুস্তকের প্রথমে 'হবিব খোদা'র বন্দনা ও মক্কামদিনা প্রভৃতি স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া এবং ইক্র-সভার চরণ শিরেতে বন্দিরা' গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। আরম্ভ

"চৌধুরী ছিল রাজনারায়ণ রাজ্যের অধিকারী।

সিন্দুর কাইতের জঙ্গলা কাটি বান্ধিল রাজবাড়ী।

হাট মিলান ঘাট মিলান গারী সারি সারি।
প্রথম দৌলতের কালে রাজগঞ্জের কাছারি।"

নোরাখালি সহরের ৭ মাইল উত্তরে বাবুপুর নামক স্থানের প্রতাপশালী জমিদারগণ, ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে যখন রাজ- শাসন দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তথন পরম্পরে যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। সেই যুদ্ধ ব্যাপার এই গীতে বর্ণিত আছে। উহা সম্ভবতঃ ৮০।৯০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটে। এখনও ঐ বিবরণ তদেশে 'চৌধুরীর লড়াই' নামে গীত হয়।

পুস্তকথানি পরার ছন্দে রচিত, কিন্তু সর্ব্বত্র অক্ষরের সমতা নাই। রচনার স্বভাব-কবির স্বাভাবিক কবিত্ব সহজ ভাষার নদীপ্রবাহের ম্যায় প্রবাহিত, কোথাও প্রাণের আবেগ বা আকাজ্জা বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা গানের পক্ষে বেশ উপ-যোগী হইয়াছে। ভাষায় নোয়াথালিতে প্রচলিত শব্দের প্রভাব দৃষ্ট হয়। পুস্তকের অপর একস্থলে রঙ্গমালার এইরূপ একথানি প্রেমপত্র লিখিত আছে; নমুনা স্বরূপ ভাহাই উদ্ধৃত হইল:—

"ওহে প্রাণ বন্ধু প্রেমিস্কু নরনের তারা।
ক্ষণকাল না দেখিলে ইই মতিহারা।
তোমার বিহনে মম প্রাণ উচাটন।
সত্তর আসিয়া প্রির করছ মিলন।
শিশিরে না ভিজে মাটা বিনা বরিষণে।
সংবাদে না জুড়ার আঁথি বিনা দরশনে।
তবে যদি ছাড় বন্ধু আমি না ছাড়িব।
চরণে নুপুর ইই চরণে মজিব।
ঘাইট গুণা অপরাধ দোষ ক্ষমিবার।
ভাইট গুণা অপরাধ দোষ ক্ষমিবার।

প্রতাপচন্দ্র-লীলারসপ্রসঙ্গ-সঙ্গীত—একথানি ঐতিহাসিক গীতিকাব্য। কাঁটোয়ার নিকটস্থ প্রীথগুবাসী অনুপচন্দ্র দত্ত-নামা এক ব্যক্তির রচিত। গ্রন্থকার শ্রীথগুের বৈত্যবংশজ হুর্গামঙ্গল দাসের আদেশে পুস্তকথানি রচনা করেন। ১৭৬৫ শকে বা ১২৫০ বঙ্গান্দের ১৩ অগ্রহায়ণে পুস্তকথানি সমাপ্ত হয়।

জনেকে বর্দ্ধানের জাল রাজা প্রতাপটাদকে শ্রীক্নফের অবতার ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিনাত্মা বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহারাই লীলাপ্রকাশার্থ জাল প্রতাপটাদের কাহিনী অবলম্বনে পুস্তকথানি রচিত হইয়াছে। জাল রাজা ১৮৫২-৫৩ খুটান্দে পরলোকগত হন; কিন্তু পুস্তক রচনা ১২৫০ সালে বা ১৮৪৪ খুটান্দে শেষ হয়। স্থতরাং অন্থমান হয় জালপ্রতাপ আপনাকে সাফাই রাখিবার ও খাড়া করিবার উদ্দেশে পূর্ব্ব হইতে বড়যন্ত্র করিয়া আপনার একজন চেলার দ্বারা আপনার ঈশ্বরত্ব স্থাপনে সচেষ্টিত হইয়াছিলেন। গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে রাজনৈতিক অনেক কথার আন্দোলন করিয়াছেন এবং ইংরাজের বিরুদ্ধেও আনেক কথা বলিয়াছেন।

বীরভূমির সাঁওতাল-হাঙ্গামার ছড়া—১২৬২ সালে বীরভূম জেলার অন্তর্গত কুলকুড়ি গ্রামে সাঁওতালগণ বিদ্রোহী হইরা গ্রাম বুট করে। সেই ঘটনা অবলম্বন করিরা রুঞ্চাস রায় নামা একজন কারস্থ ইহা রচনা করিয়াছেন। কবিতার ভণিতায় উহার পূর্ণ আভাস প্রদত্ত হইয়াছে :—

"কাএন্ত কুলে জন্ম মোর রাই কুঞ্চ দাস।
কুলকুড়ি প্রামে মোর হর জন্ম নিবাস।
স্বোলা বীরভূম তাহে লোণি পরগণা।
লাউরাম তাহে লাঙ্গলের আনা।
১২৬২ সালে এই গোলমাল বড় ভাবদা মনে।
কুলকুড়ি লোট হয় ২৬এ আবণে।"

বৈছ্য-নিত্যানন্দের কবিতা—দ্বিজ রামচন্দ্র-বিরচিত। কবি দেবগ্রামবাসী ধনীসন্তান নিত্যানন্দের আশ্রিত ছিলেন এবং ভাঁহারই অর্থে আত্মপোষণ করিতেন বলিয়া বোধ হয়। নিজ্ঞানন্দের পিতা গোকুল বৈছ্য কবিরাজী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ভণিতা—

\* \* \* \*

"দ্বিজ রামচন্দ্রে কছে, নিত্যানন্দ বৈদ্যের জএ,
আশীর্বাদ কোরি রাত্রি দিনে।"

দারাশিকো—সদানন মুন্সী রচিত। দিল্লী স্থপ্রসিদ্ধ মোগল বাদশাহ শাহ্ জহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র কিরপে অরম্বজেৰ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে গ্রন্থথানি রচিত হইয়াছে।

## বিবিধশাখার গ্রন্থনিচয়।

বাঙ্গালী কবিগণ বোগ, ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভাষায় রচিত কএকথানি গ্রন্থের বিবরণ এথানে প্রদক্ত হইল ঃ—

যোগসার—যোগশাস্ত্রীয় তত্ত্ব নির্ণায়ক একথানি পুস্তক।
ইহাতে মুদ্রাসাধন, জাসনবিচার, ঈড়াপিঙ্গলাদি নাড়ীনির্ণয়, ধ্যান
ও জ্ঞানযোগ প্রভৃতি তত্ত্বকথাসমূহ সরল কবিতায় বির্ত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকের ভাষা স্থন্দর। সৈয়দ স্থলতান বিরচিত
"জ্ঞানপ্রদীপের" ভাষার সহিত ইহার বিশেষ পার্থক্য নাই।
পুস্তকথানি খণ্ডিত না হইলে কে কাহার যশোহরণে প্রবৃত্ত
হইয়াছিলেন, তাহা সহজ্ঞেই বুঝা যাইত।

গ্রন্থকর্তার নাম গুণরাজ খান্। মালাধর বস্থ, বছর মিশ্র ও

যন্তীবরদেনের হ্যায় ইহাও বর্তমান গ্রন্থরচয়িতার

উপাধি বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকার শচীপতি

মজুমদার নামক কোন উদার উৎসাহদাতার আগ্রহে পুস্তকধানি

রচনা করিয়াছিলেন। ভণিতায় গ্রন্থকার সেকথা প্রকাশ করিয়াছেন—

> "শচীপতি মজুমদার রসিকের গুরু। প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতক্র ॥ হেন শচীপতির পাই সম্বিধান। কহে জন্ম বিবরণ গুণরাজ খান ॥"

গ্রন্থকার গুরুর নিষেধ বশতঃ অনেক গুরু কথা পুস্তক মধ্যে প্রকাশ করেন নাই এবং সাধারণকেও ব্যক্ত করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তিনি গূঢ়রহস্যোদ্যাটনের জন্ম স্বীয় গুরু প্রমদনের শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছেনঃ—

"ইহাতে না বুঝ যদি চিত্তে ভ্রম থাকে। প্রমদনের পাশে চল পরম কোতুকে॥"

গ্রন্থকার, অথবা তাঁহার গুরু প্রমদনের নিবাস কোথায়, তাহা জানা যায় না। গ্রন্থের একস্থানে এইরূপ একটী রূপক পরিচয় আছে:—

"এভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ। কতুরা বাজারে চল প্রমদনের পাশ। শুদ্ধকে আছে এ এক প্রাম করিপুর। স্থলগরে স্থলগরী স্থাধু প্রচুর। তথা গেলে জানিবা যে এইস্থান স্থিতি! স্রিদাস রার তথা প্রিব আরতি॥ সেই প্রমদনের চরণে যেবা রয়। শুণ্রাজ থানে কহে যোগেক্স সে হয়॥"

২ সারণীতা—ক্ষণভক্তিপ্রধান পুস্তকনিচয় হইতে উদ্ভূত শ্লোক সংগ্রহের পালারবাদ। ইহাতে প্রধানতঃ শ্রীমন্তগবদ্গীতা, শ্রীমন্তাগবত, নারদীয়পুরাণ ও মোহমুদগরাদি সংস্কৃত পুস্তকরাজির বাছা বাছা শ্লোক দৃষ্ট হয়। গ্রন্থকার রতিরাম দাস—ভগবান্ শ্রীক্ষের এবং মহাপ্রভূ শ্রীচৈততারে পরমভক্ত ছিলেন।

''অতি দীন অতি হীন অতি নীচাচার। রক্তিরামে কহে কিছু গ্রন্থ অর্থ সার॥"

গ্রন্থকর্ত্তার অনুবাদের শক্তি যথেষ্ট আছে। তবে পুস্তক মধ্যে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে যে গীতটী আছে, তাহাই রচনার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত হইল। উহার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল, ভাব ও ভক্তিরও তেমনি মধুর দৃষ্টান্ত।

রাগ-বসস্ত।

"ভজরে ভজরে ভাই গোরা গুণমণি।
কলিযুগে ধন্ত ধন্ত করিলা অবনী ॥
ধন্ত কলিযুগে শ্রীচৈতক্ত অবতার।
পাইআ ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানা প্রেমের রতি কৌতুক বাধানে।
গোপাল গোরাটান্দ পাইমু কেমনে॥

সতা ত্ৰেতা ধাণরেতে কলিষ্ণে শেষ ।
জীবের কর্মণা দেখি চৈতত্তে প্রবেশ ।
শিৰ বিরিঞ্চি ধারে ধার নিরন্তর।
সে পচ্ছে বাগেন প্রভু প্রতি ধর ঘর ।
অন্ত যুদ্ধ ছাড়ি কৈলা ডোর কৌপীন ।
উদ্ধারিলা জগজন আমি দীনহীন ॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রত্তিরাম দাস ।
সামাইরে করিলা দরা আপনে নৈরাশ ॥"

হাড়মালা—যোগসম্বন্ধীয় একথানি পুস্তক। ইহাতে ষট্চক্র, নাড়ীভেদ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার যোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিথিয়াছেন—

> "স্ক্ষেরণে সাধু জনে ধেআহিতে না পারি। সেই সে কারণে হরগোরী নাম ধরি। স্থন তত্ত্ব রাজন হইআ সাঘধানে। যোগশাস্ত্র পুরাণ জে হইল কেমনে।" ইড্যাদি।

ত শিক্ষাতত্ত্ব — ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার একথানি সোপান। অবৈতচক্র ইহার রচমিতা। পুস্তক মধ্যে মানবজীবনের শিক্ষণীর
কবি অবৈতচন্ত্র
ত্বি একজন পরম বৈষ্ণব। গ্রন্থারম্ভে তিনি
প্রথমে নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু ও অবৈত গোঁসাঞীর চরণবন্দা করিয়া, রাম রামানন্দ, ছয় গোঁসাই ও সর্ক্রেশ্যে
নবদ্বীপবাসীদিগকে নমস্কার করিয়াছেন। পুস্তকের রচনা অতি
সরল। নমনাঃ—

"কবি অবৈওচক্রে বোলে দিন বৃথা গেল। শিক্ষাতত্ত্ব বস্তুজ্ঞান আমাতে না হৈল। মম প্রীতি নবকৃষ্ণ রহিলা কোথায়। অন্তিম কালে রেথো মোরে তোমার রাঙ্গা পায়॥"

কবির গুরুর নাম নবরুষ্ণ। কবি পুস্তকশেষেও স্বীর গুরুর রাঙ্গাচরণে রুপা ভিক্ষা করিয়াছেন।

৪ মায়াতিমিরচল্রিকা—ধর্মতত্ত্বের একথানি রূপক। উহাকে প্রবোধচল্রোদরের কতকটা অত্বকরণ বলা যাইতে পারে। সংসারক্ষেত্রে মন ইল্রিয়বশে পরিচালিত হইয়া প্রকৃত বস্তুসত্ত্বা ব্রিতে পারে না। জ্ঞানহারা ও পথহারার স্থায় সে মায়াবশে ঘ্রিয়া বেড়ায়। এই অনিত্য জীবনে মায়ামুগ্ধ জীবের অবস্থা কি বিষম! মায়াপাশ ছিল হইলে বিবেক ও আত্মজ্ঞানের উদয়ে মানব যথন নিজের অবস্থা স্বদর্শম করিতে সমর্থ হয়, তথন তাহার মনে একটা নৃতন শক্তি আসিয়া সমুপস্থিত হইয়া থাকে। কবি সেই বিবরণ অতি স্থলর রূপকে বিবৃত করিয়াছেন। রচনার নমুনাস্থরূপ পুত্তক মধ্য হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

"কোপে অতি শীঘণতি মন চলি যায় ।

যথা বদে নানা রদে সদাজীব রায় ।

তকু বার স্ববিস্তার দিব্য রাজধানী ।

হাদি তারি রম্যাপুরী তথার আপনি ।

অহকার হয় যার মোহের কিরীটা ।

শস্তপাটে ঠেনে ঠাঠে করি পরিপাটা ।

পুস্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার ।

হুই মিত্র স্বচরিক বাক্ষর রাজার ।

শাস্তি গৃতি কমা নীতি শুভশীলা নারী ।

মান করি রাজপুরী নাহি যায় চারি ॥

গতিব্রতা ধর্মরতা অবিদ্যা মহিষী ।

গতিব্রতা ধর্মরতা অবিদ্যা মহিষী ।

গতিব্রতা ধর্মরতা অবিদ্যা মহিষী ।

গতিকাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী ।

নারী সঙ্গে রতি রক্ষে রদের তরক্ষে ।

এইরূপে কামকুপে জীব আছে রক্ষে ॥

"

প্রস্থকার রামগতি সেন বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপ্সা গ্রাম-নিবাসী লালা রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। তাঁহার ভাতা জয়-নারায়ণ ও কন্তা আনন্দময়ীর কবিত্বপরিচয় পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। কবি উক্ত পুত্তকের শেষভাগে যোগের পদ্ধতি অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিয়া স্বীয় কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।

#### ব্ৰত-কথ।

প্রাণাদিতে অনেক ব্রতের উল্লেখ আছে; সেই গুলি প্রায় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। তাহার মধ্যে কোন কোন গ্রন্থ পূর্ব্ব হুইতে কাঙ্গলায় অন্দিত হইয়াছে। বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশকাসী জনসমাজে ঐ সকল ব্রত ভিন্ন কতকগুলি লৌকিক ব্রতেরও প্রচলন দেখা যায়। ঐ গুলি "মেয়েলী ব্রত" নামে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ। এই মেয়েলী ব্রতের মধ্যে কতকগুলি ভাষায় লিখিত, আবার অবশিপ্ত অনেকগুলি এখনও বঙ্গীয় কুলললনাগণের কণ্ঠন্থ রহিয়াছে। আমরা এ স্থলে তৃএক খানি গ্রন্থের আলোচনা করিয়া "ব্রত" শব্দে বিস্থৃত বিবরণ প্রদর্শন করিব।

[ ব্ৰত শব্দ দেখ। ]

কালবেলকুমারের ব্রতকথা—একথানি পাঁচালী। অভয়-চরণ নামক একজন কবির রচিত। এখনও চট্টগ্রাম অঞ্চলে "বেলভাতা" ব্রত নামে এই ব্রতের প্রচলন রহিয়াছে। লেখকের রচনা মন্দ নহে।

জয়লা-কুমারী—শ্লোকাঠক মাত্র। ইহা ১২১২ মথীতে
লিপিকত। ওলাউঠা প্রভৃতি মারীভয় উপস্থিত হইলে
চট্টগ্রামবাসী জয়লাকুমারী পূজা করে। কলিকাতা ও২৪ পরগণায়
তৎপরিবর্ত্তে ওলাবিবির পূজা প্রচলিত আছে। রচনা সংস্কৃতমূলক, ভণিতাংশ না থাকায় রচন্নিতার নাম পাওয়া গেল না।
নিম্নে নুম্নাস্কর্ম আরম্ভ শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"নম নম ঝোলামুখি\* ওঞ্জারর গিণী।
কোধমুখি কোধ আখি ত্রিভ্বননাশিনী।
কঙ্কণবাহিনী দেবী কটীতে জে কিহ্নিনা।
কন্দম দেবি ঝোলামুখি রৈক্ষা কর পরাশি॥"

স্থ্যপ্রত—একটা মেরেলী ব্রতক্থা। প্রাণে স্থাব্রতামুষ্ঠা-নের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তাহার সহিত ইহার সর্বতোভাকে ঐক্য নাই। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রথিতে ভিন্ন ভিন্ন উপাধ্যান অবলম্বিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থানির রচনার নমুনা—

"তোমার চরণে মোর এই অভিলাষ"।

স্থাদেবত্রকথা কহিতে প্রকাশ ।

সতাযুগে ছিলেন বিপ্র একজন ।

একপত্নী ছই স্তা \* \* বাহ্মণ ।

প্রভাতে চলেন বিপ্র ভিক্ষা করিকার।

নগরে নগরে বিপ্র ফিরে নিরস্তর ॥"

দ্বিজ কালিদাসের রচিত এক **থানি পূর্য্যত্রত-পাঁচালী** দেখা যায়। তাহার বর্ণনা এইরূপ —

"বিক্রম রাজ্যেতে বৈমে দ্বিজ একজন।

তুঃধিত করিআ বিধি করিলা স্থজন ।

তান পত্নী পতিব্রতা রূপে গুণে ধক্যা।

কথদিন অভান্তরে জন্মে তুই কক্যা।

কুন্তি নামে জোষ্ঠা কনিষ্ঠা পার্ব্বতী।

বিভ্রবন জিনি কন্তারপে গুণে অতি ।" ইত্যাদি

কার্ত্তিকেয়ব্রত ও শুরামেলানী—স্কলপুরাণোক্ত বড়ামন-ব্রতের প্রচারবাদ। গ্রন্থকার শ্রীভেরবচক্র স্বীয় রচনা মধ্যে অনেক অবাস্তর পোরাণিক উপাথ্যান সন্নিবেশিত করিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। ভণিতার তিনি তাহার পরিচর্মন্ত দিয়াছেনঃ—

"পৃত্তক সমাপ্ত হইল কর সঞ্চলন।

শ্রীভেরবচক্র অধীনের এক নিবেদন।
এই পৃত্তক অতি ছোট জানিয়া তথন।
সরস্বতী স্মার কৈলাম পৃত্তক রচন।
আর এক নিবেদন শুন সর্বব্যন।
জারবের সময় তংক শুনহ বচন।
আমার জননী তথন খরে নাহি ছিল।
চোরে তথ্যের তবে জিনি লই গেল॥" ইত্যাদি

পুন্তকশেষে "ইতি সন ১২০০ মঘী, সন ১২৪৫ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ১৮৩৮ খুঠান্দে তারিথ ১৩ আক্তবুর লিখা সমাপ্ত " লিখা আছে। গ্রন্থকার যে জরিপের কথা লিথিয়াছেন, উহা কোন জরিপ ?

অনন্তত্রতকথা—দিজ মাধব বিরচিত। এই গ্রন্থের পরি-

চট্টগ্রামবাদী জনসাধারণে চলিত কথায় ওলাউঠাকে "ঝোলা" রোগ খলেয়

চন্ন আর কাহাকেও দিতে হইবে না। ভাদ্র মাদের অনস্ত চতুর্দশীতে অভাপি বাঙ্গালার নরনারীগণ এই ব্রক্ত করিয়া থাকেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি ১১৯৩ মনী ৩১ প্রাবণের হন্তলিপি। ব্রভশাদে বিস্তৃত বিবরণ জুইবা।

এতদঞ্চলে জৈঠি মাসে "এটিটাপা' ব্রতে শ্রীহরির এবং জ্যাহায়ণী পূর্ণিমা হইতে কাল্পনী পূর্ণিমা পর্যান্ত আল্হুর্গার ব্রত নিশাদিত ইইতে দেখা যায়। এই ব্রতে স্থ্য আরাধনার বিধি আছে। ব্রতবর্ণিত বিপ্রের হুই কলা ছিল। তাহায়া স্থ্যারাধনা করিয়া সৌভাগ্যশালিনী হইয়াছিলেন এবং স্বীয় কুঠরোগগ্রন্ত স্বামীকে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন।

শ্রেথমেতে শুলিগুলি করিএ প্রজন।
দ্বিতীয়েতে মুগপুর থেলেন ইচ্ছামতি।
তিন মাদে দ্ধি অন্ন খাইলেন হরিদে,
চারমাদে পারদার্ত্র থাইলেন ইচ্ছামতি।
শুর্গ্যের কুপা এ তার কার্য্য হল দিদ্ধি।" ইত্যাদি

বিভিন্ন মাসের অন্তেপ্তর ব্রত ভিন্ন স্ত্রীলোকে মুখে মুখে অনেক হেঁরালী, ছড়া সংগ্রহ করিয়া রাথিয়াছে। ঐ সকল মেরেলী ছড়া ও কবির ছড়া বা ঘোষা লইয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়। ঐ গুলি গভ পতে লিখিত। হেঁয়ালীগুলিও ঐরপে স্ত্রীলোক বা গ্রাম্য কবিগণের রচিত বলিয়া মনে হয়। তৎসম্বন্ধে দ্তীসংবাদ নামক গ্রন্থখানিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে ধুয়া, কথা ও ঘোষা আছে। ধুয়া, ঘোষা ও কথার ভাষা গভ্য, কেবল মাঝে মাঝে পভ্য। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধারে যে দাস্থৎ দিয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে।

দুঠী-সংবাদ—রামবল্লভ রচিত। নিমে উদাহরণস্বরূপ একটু রচনা উদ্ভুত করা গেল—

"তথৰ রাধে বোলতেছেন। আমি আহিরিণী কুলকামিনী সোআগিনী রাজরাণী ছিলাম। ধুমা—

> "আমি ছিলাম বন্ধুয়ার সোআগিনী। বন্ধু আ করা। গেল পরাধিনী।"

ভখন রাধে রোদন করিতেছেন, আর ধর ধর ( জর দর ) কইরে নেত্রে জল ধারা পতন হইতেছে—আর বোলিতেছে—ললিতাবিশাধা চিত্রা চম্পকা ও স্বাস্থি। ধুসা

> "আমার গমন কালে আইল না। আমার মরণ কালে হইল না॥"

রাধে কান্দিয়া কান্দিয়া বোইলছেন ;—ও প্রাণ সবি এই কৃষ্ণ প্রেমে ক্ষামার প্রাণ পরিত্যাজ্য করিবো। তথন তোরা একটা কাল্য কইরো। ধুআ।

প্রছশেষ হইতে বোষার একটু নমুনা দিলাম :—

"অননি কালেতে বুলা দুহী জাইআ বল্যাতে
ও ধনি রাধে গো।

যোগা—উঠ রাবে শীঘ্র চল, প্রীকৃষ্ণ ব্রন্থেতে আইল। তথন রাধাপ্যারী বোল্যাক্তেন,—

ও প্রাণনাথ আনিবার তরে,

মধুপুরে গিআছিলে।
কোধাএ প্রাণনাথ রহিআছে তাহা কহ শুনি। ঘোধা—
গেলা একা আইলা এথা,

রাধানোহন বৈল কোথা।
ভামনি সময়ে রাধে মুরারি ধ্বনি শুনি বলাাছেন। ইত্যালি

ভাষার রচিত রামারণ মহাভারতাদি ও রুষ্ণলীলাবিষয়ক ভাগবতাদি গ্রন্থ গীত হইবার পর পাঁচালী গানের পরিবর্তে উহার অংশ বিশেষের কথনীয় বিষয় লইয়া পৃথক্ পৃথক্ যাক্তির মুখে বলিবার জন্ম পরারাদি ছন্দে ঘোষাকথাদি সংযুক্ত গ্রন্থ বচনা হইতে আরম্ভ হয়। ক্রমে যখন তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইল, তখন হইতে ঐ সকল গ্রন্থ মার্জ্জিত ভাবাপর হইয়া "যাত্রার পালা"রূপে পরিণ্ডি হইতে থাকে।

যাত্রাশন্দে অনেক নাটকাদির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; কিন্তু দেখানে সেই পালাসমূহের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করা হয় নাই, কেবল মাত্র ছএকটী গানের নমুনা দিয়াছি মাত্র। বাঙ্গালায় ইংরাজসমাগমের পূর্ব্বে বা প্রথমে যাত্রা-বিষয়ে যেরপ গছাও পছে বাক্যবিভাসের প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারই কথঞ্চিৎ আভাস লইয়া পরবর্ত্তিকালে যে সকল গ্রন্থ রুচিত হয়, তাহাদের ভাব, ভাষা ও বর্ণনাপ্রণালী বর্ত্তমান প্রথা হইতে স্বতম্ব। ইংরাজের বঙ্গাধিকারের পর বাঙ্গালা সাহিত্যের যেরপ ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে, সেই রূপেই যাত্রাভিনয়ের উপযোগী নাটকাদির ভাষাও মার্জিত ক্রচিসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নিমে কতিপয় গ্রন্থের পরিচয় দিয়া অতি সংক্ষেপে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলান—

বিলাহলর গারন—কৃষ্ণযাত্রার পর বিভাস্থলরযাত্রাই এক সমরে সমস্ত বালালার বিস্তৃত হইরা পড়ে। শুনিতে পাওয়া যায়, গৌরাজ মহাপ্রভুর সময়ে কাব্যমূলক যাত্রাগ্রন্থের ব্যবহার; সেই অবধি এ পর্যন্ত গায়নশ্রেণীর সমস্ত কাব্যগুলিই এদেশে নাটকের স্থানে অভিনীত হইত। পরমানল ও পীতাম্বর অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রায় যেরপ কবিতা গান ও স্বল্ল মাত্র গল্প ভাষায় বাক্য কথনের রীতি ছিল, এই গায়ন গুলিতে সেইরূপ নম্না দেখা যায়। আলোচ্য গ্রন্থখানির ভাষা মার্জিত। এই সময়ে আসর জ্মাইবার জন্ম এবং দর্শকের চিত্ত-কর্ষণার্থ পালাকার মাত্রেই গ্রন্থের প্রথমে দেববলনা বা মললাচরণের পর মেথর ও মেথরাণীকে আসরে নামাইয়া গ্রন্থের অবতারণা করিতেন। যথা—

"কেলুয়া ডাকিশ কিরে আর।

দিএশলাই আনেছিলাম বিকাইলা নে আর॥"

এরূপ কাব্যাকারে একটানা লেখা থাকায় কোনটী কাহার
উক্তি, তাহা নির্দেশ করা স্থকঠিন হইয়াছে। স্থানে স্থানে ভাষা
বেশ স্থান্ত — মালিনীর উক্তির নমুনা দেখুন—

"একলা প্রাণে ক'দিক্ যায়, পড়াছি বিষম লেঠায়।
বেদিকে না চাইএ দেখি সেই দিকেতে সব রৈএ যাএ।
পাড়াতে না গেলে পরে বিরহিণী প্রাণে মরে
মালকে না গেলে পরে কুসুমকলি সব লুটে যাএ॥"

মনসামরল-গায়ন নাজার এক খানি পালা। গ্রন্থ খানি
দেখিলে বোধ হয়, এক সময়ে এই শ্রেণীর কাব্যগুলি অভিনীত
হইত। এই সকল দৃশ্য কাব্যে গান, কথা, পটী, ধুয়া প্রভৃতি
অভিনেতার বক্তব্য ও গেয় বিভিন্ন অংশ রচিত আছে এবং
তত্তদংশ অভিনয়ার্থ স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা। গ্রন্থ মধ্যস্থ
"কথার" ভাষা গভ কিন্তু অপর সকলই পদ। 'কথা' স্থলে
কোন কোন স্থলে 'কাণ্ড কথা' লেখা আছে।

গ্রন্থকার প্রথমে জমাদার সাহেব, কালুয়া, হাড়ি, (মেথর)
ও মেথরাণীকে আসরে নামাইয়াছেন এবং সেই সঙ্গে একটী
বিকট হাস্ত রসের অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের ভাষা
কিরূপ দেখুন—

"তোমরা কোন লোক হে, মহারাজকে নগরমে এভা রাইতমে ঝুমঝাম কিয়া ? হে আমরা যাত্রাওয়ালা গাইন্ হে। আবে ভাই তোমলোক্ কোন্ হে ? আবে আম্ মহারাজ কা জমাদার হে ? আবে তে মে কাঁহা চলতে হো ? আবে হাম কালুয়া হাড়ি বলানে কেও আনে চলতে হো।

কোলুয়াহাড়ির গান)
মেরা কোন বোলাহে চিত্তে নারি।
সারারোজ হজুর মে দিয়ে হাজিরি।
ঝাড়ুবি দিয়া ছাফুবি কিয়া।
ফের কিস ভরে বোলাহে বুজুগোঁ নারি॥"

ইহার পর মূলগ্রন্থের অবতারণা। রচনার নমুনা স্বরূপ এখানে গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ উদ্ভ করিলাম—

থর্ম স্বল্ডন, গজেন্দ্রবদন,

থৰ্ক স্থলতন, গজেক্সবদন গণপতি প্ৰথমে মানম্।

মড়াননাগ্ৰজ, বিশ্ববিরাজ,

गंजककाधांत्रगम्॥

মূষিকঘাহন, ক্লাণী নন্দন প্রকাশিতে গুণ, হ্র মন ভ্রম থর্বা কলেবর, বিনায়ক দৈমাতর, ক্লাধির সিন্দুর শোভনম্॥" গ্রন্থের অন্তান্ত স্থানের কথার ভাষা চট্টগ্রামে প্রচলিত ভাষার ন্যায়।

বলিছলন-গায়ন—শ্রীভগবান্ বামনাবতারে যেরপে অস্করপতি বলিকে ছলনা করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই পালাখানি রচিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্তার নাম দ্বিজ তুর্গাপ্রসাদ। যজ্ঞসমাধার পর ভগবান্কে পাইয়া বলিরাজ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, ভণিতায় কবি তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন—

"আমি অতি মৃত্মতি, পাইয়াছি গোলকের পতি বিজ হুগাপুলাদে বলে এমন যক্ত হবে কার ॥"

বস্ত্রহরণগারন—গারন ধরণের একথানি পুস্তক। ইহাকে গীতিকাব্য বলা যার। যাত্রার পালা গানের পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী, ইহাতে গান, ছড়া, পটি ও উক্তি আছে। নিম্নে নমুনা- স্বরূপ ছইটী গান উদ্ধৃত করিলাম। উহার রচনা বড়ই মধুর ও স্থান্য

"এগো প্রেমসঙ্গিনী বংশীর ধ্বনি শুনে ধৈষ্য ধরে না প্রাণ।

চল চলগো দেখ সজনি যামিনী হইল অবদান।

এগো কেমনে থাকি বল গৃহেতে চঞ্চল

এগো সজনি এগো নির্চ্চনে কুপ্রবনে শ্রীহরি,

চল চল ধ্বনি বিলম্ব কেনে যদি যাবিগো খ্যাম দ্বশনে।"

আর একটা গানে বিশ্বন্তরের ভণিতা পাওয়া যায়। এই
বিশ্বন্তর কি গ্রন্থের রচয়িতা ? গানটা এই—

মালসী

"কর কর হে শহর কিস্করে করুণা।
কর দুর হর এবার ভবষন্ত্রণা।
আছি ভবশারাপারে,
কর পার বিষাম্বরে দিএ পদ দক্ষিণা॥"

ছড়া

'হ্নন হ্নন সভাজন নিবেদন করি। যেই রূপে ঘদনকেলি করিলেন শ্রীহরি॥

চন্দ্রকান্ত-গায়ন—যাত্রার অভিনরার্থ রচিত একথানি পুস্তক।
বীরভূমনিবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চন্দ্রকান্তের বাণিজ্য
গমন, শান্তিপুরনিবাসী রত্নদত্ত সদাগরের কলা তিলোত্তমাকে
বিবাহ এবং আরুষঙ্গিক অলাল অবান্তর বুরুন্তি লইয়া এই
গ্রহখানি রচিত। বৈভবংশোত্তব কবি গৌরীকান্ত রায় এই গ্রন্থ
রচনা করেন। "চন্দ্রকান্ত" কাব্যের উপাখ্যান অবলম্বনে এ
গ্রহখানি যাত্রার উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছে, কেবল রচনাপ্রণালীতে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। প্রস্তাবনায় গ্রহারত্তে এইরূপ
একটী গীত আছে—

"বন্দে শ্রীকাস্তনন্দন বিদ্ন বিনাশন,
তারণ পতিতপাবন হে গণেশ।
বোগসন্ন বোগীল্র ইল্র জংহি গজানন,
বোগের প্রধান বোগী পুক্ষ প্রধান,
বিধি মুখের বেদবাণী, আমি কি বলিতে জানি,
অজ্ঞান তিমিরে থাকি দিবস রজনী;
দরা করে মহিমা প্রকাশ।
তারণ কারণ আদ্যুজস্ত নৈরাকার,
সব্ব রজ তম আদি গুণেত সাকার,
কিন্তিত করণা কর দীন অকিঞ্চনে,
সৃষ্টি স্থিতি কটাক্ষে বিনাশ।

নকিবের গায়ন—একথানি যাত্রার প্তক। ইহাতে গান, কথা ও পটী প্রভৃতি আছে। গ্রন্থের অবভারণাম্ম কালুয়ার একটী গান আছে সেটী এই—

'নেকিব ফুকারে বাবুজি জন্ন।
দিন রাত হজুর যে হাজির ত হএ।
এহেন করমি কর্ত্তে হএ হকুম জারি।
বৈট জাও আদমি ছুর আদর বাজাই। ইত্যাদি
গ্রন্থের প্রস্তাবনায় যুধিষ্ঠির শ্রোতা ও শক্তি মুনি বক্তা।
স্থচনায় নারায়ণের একটী স্তব আছে। গ্রন্থণেয়ে এইরূপ একটী

"অপরাধ ক্ষমা কর কিশোরীমোহন।

প্রকাশ করিলে হবে জাতিনাশ বাছাধন ॥
লোকে জানা জানি হবে কলঙ্ক ঘটিবে কুলে,
একথা রাজা স্থনিলে বধিবেক সকল প্রাণ ।
জননী তোমার ষেমন সাশুড়ি কি বুঝাচ ও বাছাধন ॥
(কথা) "তুমি ত স্থবোধ স্কলন। ওহে বাছা কিশোরীমোহন; তুমি
মোহিনীকে নিজে জে দও ইচচা কর; ওগো ঠাকুরাণী ভবে নিচে চল্যেম।"
দক্ষযন্ত্রগায়ন—গ্রন্থখনি বেশী পুরাতন নহে; ১২১৫ মঘীর
হস্তলিপি; তবে ইহার রচনায় সম্পূর্ণ ভাবে পুরাণ চঙ্গ বিভ্যমান।
গ্রন্থারস্তে হরপার্ববিতীর উক্তিতে এইরপ লিখিত আছে;—

"জনুমতি দাও ভোলানাথ যাইব যজেতে।

পিতের বাড়ী কল্পা যাইতে অপমান কি তাতে ।

চিরদিন আশা মনে যাইব পিতের ভবনে।

মিছে বাধা দেওগো কেনে ধরি চরণেতে ॥

বাবে সতি যাও তোমার যেমন ইচ্ছা হুএ মনে।
থাক্লে তুমি থাক্তে পার গেলে রাইথ তে পারিনে ।

তুমি আমার সাধনের ধন হদে রাধি যতনে।

এই ভিক্ষা চাই গো সতি হায়গো সতি তোমা যেমন হারাইনে ।"

(কথা) "ওহে প্রাণস্থি ভোলানাথকে দেখা করার জক্তে যাব। তোমরা

ইচ্ছা হুইএ থাকলে অবশু যাইতে হুদ্ধ।"

এই গ্রন্থে নাট্যোলিখিত ব্যক্তিগণের উক্তি কাব্যে গ্রাথিত পরস্পরে পৃথক্ ভাগে সন্নিবিষ্ট, কিন্তু কোন্টী কাহার উক্তি, তাহার নাম দেওয়া হয় নাই। নিম্নে উদ্ধৃত গানটী সতী ও শিব কর্তৃক গীত, ইংরাজী "Duet"এর মত।

আমি মা বাণের ঝি, লোকে বোল্বে কি,
পিতের বাড়ী কন্তা বাইতে অপমান কি ?
বাইতে ইচ্ছা হইল খেনে,
মিছে বাধা দিওনা গো ধরি শ্রীচরণে।
দক্ষালয়ে সতি তোমার বাওয়া ত হবে না।
বিনা নিমন্ত্রণে গেলে মনের গৌরব রবে না ॥

ন্তন দক্ষয় — একখানি গীতিকাব্য। রচয়িতার নাম পাওয়া যায় নাই। গ্রন্থকারের রচনা বড়ই মধুর। সতী যথন দক্ষালয়ে যাইবার জন্ম মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছেন, তথন মহাদেব গৌরীকে নিষেধ করেন। গৌরী শিববাক্য ঠেলিয়া যাইবার অন্ধরোধ করিলে দেবদেব গৌরীকে গানে বলিতেছেন—

জাবে জাও ইচ্ছা তোমার তুমি জা জান।
নিতান্ত জাইবে জদি আমায় তবে বল কেন ॥
স্পষ্ট স্থিতি প্রলয় কর, অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধর,
কটাক্ষে করিতে পার, এ তিন ভুবন ॥
পরে এইরূপ ধুয়া লিখিয়া গ্রন্থ সাঙ্গ করা হইয়াছে—

"কোথাএ জাও উমা এমন বেসে জগতজননী।

কৈলাসপুরী শুন্ত কৈরে জাবে কোথাএ বল স্থনি ॥" ধুজা।

নিমাইর সন্ন্যাসপটি—যাত্রার অভিনয়োপধোগী একথানি প্রাচীন গ্রন্থ। নিমাইচাঁদের সন্ন্যাস্যাত্রাই ইহার প্রতিপান্ন। ইহার যে ছইথানি পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার একথানিতে বাস্তদেবঘোষের ভণিতা পাওয়া যায়; কিন্তু অপর্থানিতে কাহারও ভণিতা নাই।

বাস্থদেব ঘোষের ভণিতিযুক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ একটী গান আছে—

ভপ্তকাঞ্চন কান্তি দেখ না অপরপ রূপং।
ভপ্তকাঞ্চন জিনি, শৌরাঙ্গ বরণথানি,
গৌরাঙ্গ চাঁদের মুখ স্থাহাসি নয়ানে তরঙ্গ।
ছাড়িয়া নটরালি বেশ, মুড়াইয়া চাচর কেশ
বংশী ছাড়িয়া ধর গৌরাঙ্গ শ্রীদগুকড়ং ॥ ইত্যাদি

অপর পুস্তকথানির আরম্ভ অন্তর্মপ। সমগ্র গ্রন্থের বিষয় এক হইলেও রচনার পারিপাট্যে ইহা সম্পূর্ণ স্বতম্ব্র গ্রন্থ হইয়া পড়িরাছে এবং পূর্ব্বোক্ত পুস্তকখানি হইতে এথানি আকারেও অনেক ক্ষুদ্র। রচনার নমুনা— "একদিন ভারতী গোঁদাই শচী মাতার মন্দিরে আদিব।
ভারতীরে দেখি রাণী দঙ্গত কৈল।
সেই দিন ভারতী শচীর মন্দিরে রহিল।
কিনা মন্ত্র কর্ণে দিয়া নিমাই সন্ন্যাসী করিল। শু ॥
কিনা মন্ত্র কর্ণে দিলা
নিমাইটাদ সন্ন্যাসী হৈল,
প্রভাতে ভারতী গোঁদাই গমন করিল।
ভান পাছে নিমাইটাদ হাটিতে লাগিল।
শাইআ জাইআ শচীমাতা নিমাইকে ধরিল।
কান্দিতে কান্দিতে তবে কহিতে লাগিল।
সন্ন্যাসী না হৈর বাছা বৈরাগী না হৈঅ।
অভাগিনীর মাএর প্রাণ ব্যবিআ না জাইঅ।
বিদাই ছাড়িআ বাবে।
গেল হৈআ বুকে রবে।" ইভাাদি

কৃষ্ণনীলা—বুন্দারণ্যে শ্রীভগৰানের চরিত্রলীলা লইয়াই প্রম্থানি রচিত। গ্রন্থলারের নাম ঈশানচন্দ্র। ইহাতে পটী, ক্বা, ছড়া, গায়ন ও চপ আছে। একটী গীত নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত হইল—

"চল চল স্থীগণ চল কামিনী সদে।

জাএ কমল ছলে হেরিব কমল নরনে।

ভুলাইব বাঁকা জাঁথি, আন্বো মোরা দিয়ে ফাঁকি,

নতুবা মুকুতা স্থি হরিব হরি বিহনে।

গ্রন্থকার গ্রন্থারন্তে লিথিয়াছেন—

"কহি পুরাণ প্রদক্ষ, বিবিধ আশ্চর্যা রক্ষ, গান কহি মুক্তালতাবলী ॥"

গ্রন্থের নাম মৃক্তালতাবলী কেন হইল ? গ্রন্থকার কি দ্বিজ

হুর্গাপ্রসাদের মৃক্তালতাবলী হইতে স্বীয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন।

শ্রীরাধার কলন্ত-ভন্থন—শ্রীমতীর মানভঞ্জনবিষয়ক হুইথানি যাত্রা

গ্রন্থ । ইহাতে কথা, ছড়া, গান প্রভৃতি আছে। প্রথম গ্রন্থথানিতে গোবিন্দনামা একজন কবির তণিতা পাওয়া যায়।

গ্রন্থের মধ্যস্থল হইতে একটী গানের নমুনা দেওয়া গেল—

"অপরণ কালরূপ সেত ভূলিবার নর।

একবার হেরিলে জারে রমণীর মন সজায়॥ ধৄ ॥

জারে চাহি পাসরিতে, মনে কহে না পাসরিতে,

এবেশিলে অন্তরেতে অন্তর বিলয়।

কাল সর্পে দংশে জারে, সদত অবে অন্তরে,

গোবিল্ল কয় ভূইল্তে জারে সে জগত ভূলায়॥\*

দ্বিতীম গ্রন্থখানিতে গোঁসাই রামচন্দ্রের ভণিতা আছে—
'গোঁসাই রামচন্দ্রের বাণী, শুন মাগো নন্দরাণী,
বাঁচিবে নীলমণি মনে কিছু নাই ভাবনা ।"

গ্রন্থের শেষভাগ হইতে একটী গায়ন রচনার নমুনাত্মরুগ গুহীত হইল—

"ভাইবনা ভাইবনা রাধে ভাইবনা কিছু কি জান না।
তোমার কলক ঘুচাইবার জন্তে এসেছি বমুনার জনতে,
পূর্ণ হবে তোমারি বে বাসনা।
ব্যবহু করে কালার কত হুঃথ পাইছি জামি,
কিছু কৈতে পারি না।
তোমার চরণে ধইরে কথ সাইখেছি,
ছর্জ্রর মানেতে কথ কাইন্দেছি,
ভাসি বোগী হইলাম তব মানে, কালী হইলাম ক্লেখনে,
তোমারি কারণে এত ভাডনা।"

রাম-মনবাস—মাধবের তণিতা আছে। ইহা কাব্যে প্রথিত হইলেও আধুনিক ছাঁদের একথানি নাটক বলা মান। ইহার মধ্যে একতালা, বং, তেতালা, আড়াঠেকা, কাওরালী প্রভৃতি তাল এবং মল্লার, ঝিঝিট, থামাজ প্রভৃতি রাগরাগিনীর ব্যবহার আছে। এতদ্বাতীত কথা, পটি, ছড়া, চপঃ ধুআ প্রভৃতিও দৃষ্ট হয়। কথার ভাষা গছ। যথা—

"কুবুজীর কথা—এই যে ছুটু বর মহারাজের নিকট প্রার্থনা কর, একটা বে ভরতকে রাজা কর, আর একটা রামকে জটা বাকল ধারণ করাইরা চতুর্দ্দশ বংসর বনে পাঠান, তেনি অবশ্রুই শীকার না কৈরে পার্কেন না ও তোর প্রেমের লালসা কর্ম্বেন।"

স্বপ্রবিলাস, রাই-উন্নাদিনী, বিচিত্রবিলাস, ভরত-মিলন, নন্দহরণ, স্ববলসংবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রার পালাগুলি বঙ্গের বিখ্যাত
স্কবি কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রচিত। এই সকল প্রস্তের পরিচর
স্থানাস্তরে দিয়াছি, স্বতরাং বাছল্য ভয়ে এখানে তৎসম্দায়ের
উল্লেখ করিলাম না। রাই-উন্নাদিনী একদিন পূর্ব্বক্তের সকল
কেন্দ্রে আপনার মহিমা বিস্তার করিয়াছিল। প্রস্তের ভাষা
যেরপ সরল, ভাবও তেমনি মধুর। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর চল্রা দাসখতের সর্ত্তান্থসারে মথুরা হইতে কৃষ্ণকে বাঁধিয়া আনিয়া দিবেন
বলাতে, প্রেমবিহ্বলা রাধা বলিতেছেন—

''বেঁধনা তার কমল করে, ভৎ সিনা না ক'রো তারে মনে যেন নাহি পার ছথ। ধধন তারে মন্দ কৰে চন্দ্রমূথ মলিন হবে,

তাই ভেবে ফাটে মোর বুক ॥"

এরপ নির্দ্ধন আত্মত্যাগপূর্ণ প্রেমের কথা একমাত্র রুষ্ণ-কমলের হ্যার স্থকবির কয়নায়ই শোভা পায়। চৈতহ্য-চরিতামৃত্ত প্রভৃতি গ্রন্থে গৌরলীলার সারভৃত যে প্রেমরহক্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে, পদাবলীতে তাহাই রাধাচরিত্রে পরিক্ষৃট দেখা যায়। রাই-উন্মাদিনীতে আমরা তাহাই বুলাবনবিলাসিনীর নামে বর্ণিত দেখিতে পাই। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বিখ্যাত সিপাহী-

বিদ্রোহের সমকালে কবি এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।
১৮৮৮ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গভাষায় রচিত যে সকল পুস্তকের পরিচয় দিরাছি, ক্লফকমনের পুত্তক কতকাংশে সেই ছাঁদে রচিত হইলেও ভাষা অনেক মার্জিত এবং অধিকতর স্কুক্তিসম্পন্ন। ক্রফক্মলের সমকালে পঞ্জিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাপর, বৃদ্ধিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যার প্রভৃতি মনীষিগণ বাঙ্গালা গ্রন্থসাহিত্যের উন্নতিসাধনে যেমন প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, অচিরে তাহারই ফল বাঙ্গানার ৰৰ্ব্যত্ত হইয়াছিল। কবিত্তে ক্ষক্মলের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমরা ঐ সময়ে সভাবশতক-প্রণেতা ক্লচরণ মজুমদার, মেম্বাদবধপ্রণেতা মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ও কবিবর হেমচক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই মার্জ্জিত ভাষাজগতে বিচরণ করিতে দেখি। ইংরাজী শিক্ষিত মধুস্থদন, হেমচক্র প্রভৃতি করির কাব্যের ভাষায় যেন ইংরাজী শব্দ-রহস্তের ও ছন্দোতত্ত্বের অন্দ টালোক পরিব্যক্ত রহিয়াছে। ঈশরচক্র গুপ্ত, কৃষ্ণকমল প্রভৃত্তি কবির কবিতায়ও আমরা সেইরূপ প্রাচীন বাদালা শাহিত্যের ছন্দোবন্ধ ও পূর্ণ বাঙ্গালা ছাঁদের অবিকল চিত্র পরিক্ট দেখি। [ ঈখরচক্র প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য ]

এই সময়ে যাত্রাসাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্ত বিভিন্ন লোকে

স্ব স্থা পালার প্রীবৃদ্ধিকরে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ
করেন। এই সকল গ্রন্থকারের মধ্যে আমরা বিভাস্কলর পালারচয়িতা ৺ভৈরব হালদারকে অগ্রণী মনে করি। তারপর
মদনমান্তার, রামচান মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই যাত্রার
সাট রচনা করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত সময়ে কবি ঠাকুরদাস
ও মনোমোহন বস্থ যাত্রা সাহিত্যের অনেক উৎকর্ষ সাধন
করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ যাত্রাকর প্রীযুক্ত মতিশালরারের কতকশুলি গীতাভিনয় আছে। তল্মধ্যে ভরতাগমন ও নিমাইসয়াস
সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সঙ্গীতে ও কাব্যরচনায় রায় মহাশয় স্থপটু।

মদনমান্তারের সময়ে যাত্রা গাওনার অনেক সংস্কার সাধিত হল। সেই সময়ে বালালায় রঙ্গালয়ের পূর্ণ প্রভাব। নৃতন ভাবে রঞ্গাভিনয় তখন সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই সাধারণে সে সময়ে যাত্রাসাহিত্যের উপর ততদ্ব লক্ষ্য রাখে নাই। অনেকেই সংস্কৃত ও ইংরাজী নাটকের অমুকরণে রঙ্গাভিনয়োপযোগী নাটক রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে বালালা গভসাহিত্যও উয়ভির অপেক্ষাকৃত উচ্চতরে আরোহণ করিয়াছিল। তাহা আময়া নাটকসাহিত্যে প্রসিদ্ধ ক্রীনক্লসর্কাম, শকুন্তনা, পদ্মাবতী, নবীন তপার্মনী, নীয়দর্পণ, ও জামাইবারিক নাটকের সঙ্কলম দেখিতে পাই। স্থপ্রসিদ্ধ কাটককার দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থন দত্ত প্রভৃতি মার্জিত গছনাটককার দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থন দত্ত প্রভৃতি মার্জিত গছনাটককার দীনবন্ধু মিত্র, মধুস্থন দত্ত প্রভৃতি মার্জিত গছন

সাহিত্য শিক্ষার গুণে আপনাপন পৃস্তকের ভাষাও মার্জিভ করিতে প্রয়াস পাইরাছিলেন। কুলীনকুলসর্বস্থ পুস্তকথানি সংস্কৃতের ছাঁচে ঢালা এবং তাহার ভাষাও বর্ত্তমান লালিত্যপূর্ণ শব্দমূহে পরিপূর্ণ নহে; স্কৃতরাং তাহার গভাংশ একমাত্র বাষ্কৃতমাহনীয়যুগের গভাসাহিত্য মধ্যে গণ্য হইতে পারে, স্ক্রোহে বিদ্যাসাগরীয় বুগের মার্জিভ সাহিত্যের মধ্যে সন্ধিবেশ করা যার না। [ যাত্রা, রঙ্গালয় ও নাটক শব্দ দেখ। ]

বর্ত্তমান সমরে যাত্রাসাহিত্যের উৎকর্ম সাধিত হইলেও

আমরা চট্টপ্রামের স্পণ্ডিত ও প্রকাশ্পদ কবিরাজ যটীদাস

মজ্মদারের ক্বত সীতারামস্মিদান, ভদীবিঘানিধির সঙ্
(প্রহসন) সথীদাসবৈক্ষবেরসঙ্ প্রভৃতি পুস্তকের গন্ধাংশে আমরা
তাদুশ মার্জিত ভাষার প্রভাব দেখিতে পাই নাই। প্র পুস্তকগুলিতে অধিক পরিমাণে চট্টগ্রামী ভাষার মিশ্রণ থাকায় উহা
কতক পরিমাণে প্রাচীন ভাষার অনুকৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। কবিরাজ মহাশয় কাশ্মীররাজসরকারে কার্য্যকালে সম্ভবতঃ এ সকল
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার পুস্তকত্রয়ের
পরিচয় দিভেছি:—

নীতারাম-সন্মিলন—সীতার অগ্নিপরীক্ষার পর রাম ও সীতার সন্মিলনকাহিনী লইয়া এই পুস্তক রচিত। পুস্তকথানির ভাষা গছা ও পছা মিশ্রিত। প্রথমে গণেশ, সরস্বতী, হুর্গা, শিব, কালী, রাম লক্ষ্মণ শ্রামা ও সুর্যান্তবের পর গ্রন্থারন্ত:—

পালারন্তে মূলস্ত্র পটিপাট, যথা---

রাগ আলাগোরী—তাল তেতালা

শ্রীরাম চন্ধিত্র পরম পবিত্র সজ্জন মনোরঞ্জন। শ্রবণ মঙ্গল জীবন উজ্জল করাল ভয়ভঞ্জন॥ ইত্যাদি

সীতাদেবী (গদ্যছন্দ )—প্রাণ সই কি করি এ অসীম দ্বংথ আর সহ্ন করিতে পাছিল না, হৃদর বিশীর্ণ হ'য়ে বাছেে, তত্ত্বাচ আমি তোমার বাক্যের অধীন। \* \* এখনও তুমি বাই বল তাই কর্ত্ব্য। ইত্যাদি

ভদীবিদ্যানিধির সঙ্—একথানি বিজ্ঞপাত্মক প্রহসন। তণ্ডামির মন্তক চর্ব্বণার্থ লিখিত। গ্রন্থথানি নিতান্ত অশ্লীল, ভদ্রলোকের পাঠযোগ্য নহে। রচনার নমুনা—

গান—তাল ধেমটা

"ক্যা খুশি ক্যা মজা উর্ল পিরিতের ধ্বজা হায় হায় হায় গজা খাজা ছানাবড়া হায় তাজা ॥ লাড়ু রুদক্ড়া হায় হায় খারে প্রাণ দর ভালা ॥"

শগান কর্ত্তে কাচ্তে ৰাচ্তে হঠাৎ বিদ্যানিধি বসিরা গেলেক, ভদী বাসনী (ওরফে ভজাবতী) তক্ষণেই লাফ দিরা বিদ্যার কান্ধে চড়িয়া বসিলেক, বিদ্যা ভদীর ছুপা বুকে জড়াইরা ঠেশে ধারে ব্যাসাধ্য দেউড় দিরা চলিরা গেলেক।" সংগাদানী-স্থীদান বৈক্ষবের সঙ্—একথানি ক্ষুদ্র প্রাহসন। তণ্ড-বৈক্ষবের নিন্দাই গ্রন্থের উদ্দেশ্ত । ভাষার অন্ধীলতার চূড়াস্তল কোন ভদ্রলোক্ষই গুরুজনের সন্মুখে ইহা পাঠ করিতে পারি-বেন না। রচনার নমুনা—

[ ৰুণাল জোড়া তিলক এবং হাতে মালার ঝুণ্টা করেয় স্থাদাসী বৈশ্বীর গান পাইতে গাইতে সভায় আইসা। ] গান

ব্রজের প্রেমভালা, থেতে বড় মলা,
যা থেরে প্রীকৃষ্ণ হল পিরীতের রাজা।

পিরে বৃন্দাবন, নিধুখন নিক্প্রখন,
যুরে যুরে শিধে-এ-এলেম তাজা॥

বে খাবে এস, প্রাণ-ফুলে বৈস,
আথেরেতে নেবে যাত্র পিরিতের বোঝা।
নদে নিবাসী, নাম সংখাদাসী,
জগত বিধাতে জামি বৈশ্বনী ধবলা।

গ্রন্থাব্য কথা —

मरीनाम--र्शं थां रेक्श्वी हल।

দথাদাসী—(বিঠ্ঠলের হাত ধরে,) চল বর্থান্তি ভাতার চল জামাই, চল ভাগুর চল চল। (কর্য়ে, আগে স্থাদাসী, পরে তুইজন চলিয়া গেলেক)।"

যাত্রা-চালচলন ও ঢঙ্গের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত পালাসমূহেরও সংস্কার সাধিত হয় এবং মাত্রাসাহিত্যেও মার্জ্জিত ভাষার আদের বাড়িয়া উঠে। সেই সঙ্গে বর্ত্তমানযুগে পাঁচালী, কবি ও জারী গানের রচনায় ও শব্দ যোজনার বিশেব পারিপাট্যও লক্ষিত হয়। পূর্ব্বকার পাঁচালীর গান যেরূপ ছিল এখন তাঁহা হইতে ভাষা অনেক মার্জ্জিত ভাবাপর এবং রচনা স্থক্ষচি সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাচীন পাঁচালীগুলি হইতে দাশর্থি রায় প্রভৃতি আধুনিক কবিগণের রচিত পাঁচালীগুলিতে সেই পার্থক্য স্থম্পন্তিকরূপে বর্ত্তমান। এখন যে সকল পাঁচালীর গান আমরা শুনিতে পাই, তাহার গান ও ছড়ার ভাষা অপেক্ষাক্ত আরও মার্জ্জিত, কিন্তু স্থীসংবাদ ও খেউড়ের আসরে আদিরস বা অল্লীলতার ক্লাড় নিতান্ত বাড়িয়াছে। [পাঁচালী দেখ।]

হরুঠাকুর, নীলমণি পার্টুনি, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবি-ওলার গানগুলির রচনা স্থন্দর ও ভাষবিকাশপূর্ণ। কবিগানের নমুনা যথাস্থানে প্রদত্ত ইইয়াছে। [কবি শব্দ দেখ।]

পূর্ব্ব বঙ্গে জারী গানের এখনও যথেষ্ঠ সমাদর রহিয়াছে। উহা নিরক্ষর কবিগণের রচনা হইলেও উহাতে ভাববিকাশের পূর্ব উপাদান বিভ্যমান দেখা যায়, কিন্তু ভাষার তাদৃশ পারি-পাট্য নাই; তবে সেই নিরক্ষর কবিরা বর্ণনায় যে অকুশল, তাহাও স্বীকার করা যায় না। জারীগান কতকটা কবিগানের সত; ছই দলে প্রশোভরে গাওনা হয়। আমরা নিয়ে একটা গানের নমুনা তুলিয়া তাহার রচনায় গরিচয় দিলাম—

site

"মরার আগেতে মর, শমনকে ক্ষান্ত কর,
বিদি তা করতে পার ভব পারে যাবি রে মন রসনা।

মৃত্যু দেহ জেলা করা থাকতে কেন কর না,

মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না, মরার ভাব জান না।

মরা কি এমনি মজা, মরে দেহ কর তাজা,

কেহ না ফুলের সাজা, শমন বলে ভয় কিরে তার, কালাকালের ভয় বাকে না।

মার ভবা ভবের পর, মৃত দেহ জেলা ক'রে হবে ভব পার,—

ভক্ব হবেন কাভারী এড়াবে অপার বারি, বাবে ভবসিল্পু পার;

বৈলে মরে দেখেছি, কভ দিন বেঁচেও আছি, মরার বসন পরেছি,—

কয়ে জায় তাই পাগলা কানাই;—

আমি চক বুজিলে সলোক দেখি মেলে পরে আঁধার হয়,

তাইতে আমার নাইকো এখন মরণ বলে ভয়, তোরা মরবি কেরে জায়;

জার অধর ধরা জীয়ন্তে মরা, জীব হরেছে ভজন সারা,

জীবের কিছু জ্ঞান হলো না, ওরে মরার সময় মলে পরে কিছুই হবে না।"

চাণক্য শ্লোক—শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য্য বিরচিত। চাণক্য রচিত অপ্টোত্তর শত মূল শ্লোকের পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ। এই গ্রন্থে মুদ্রিত পৃস্তক অপেক্ষা কএকটা বেশী শ্লোক দেখা যান্ত। নিম্নে মূল ও অনুবাদের নমুনা দিলাম—

> "উৎদবে ব্যসনে চৈব তুর্ভিক্ষে শক্রবিগ্রহে। রাজধারে শ্বশানে চ যন্তিষ্ঠতি স পা্ধুরবঃ॥ উৎসযে বাসনে আর রাজার যে ধারে। উপস্থিত হয় যে বান্ধব বলি তারে॥ শ্বশান ভূমিতে মিলে রিপু-পরাভবে। অগ্রগামী বান্ধব বোলি তারে তবে।

চাণক্য শ্লোকের আরও কএকথানি প্রাচীন অসুবাদ পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই খণ্ডিত। তাহাতে শ্লোক সংখ্যা কম দৃষ্ট হয়, প্রায়ই অসুবাদকের নাম নাই। আমরা এক খানি গ্রন্থে এইরূপ ৬১ শ্লোকের মাত্র অনুবাদ দেখিয়াছি। তাহাতে নিমোক্ত শ্লোকের এইরূপ ভাষা আছে— "ব্রহ্মহাণি নয়ঃ পুজাে বস্তান্তি বিপুলং ধনম।"

ত্ত্ব ক্ষাৰ্থ কৰা ক্ষাৰ্থ কৰ

১২১৬ মথীর হস্তলিখিত আর এক খানি পুথির "উৎসবে ব্যসনে চৈব" শ্লোকের অনুবাদের সহিত উপরি উক্ত অনুবাদের বিশেব পার্থক্য আছে। আলোচ্য প্রস্তের অনুবাদ অনেকটা সংস্কৃতের অনুকৃল নমুনা—

> "পরোক্ষে কার্যাহস্তারং প্রস্তাক্ষে প্রিরবাদিনং। বর্জ্জয়েন্তাদৃশং নিত্রং বিবকুজং পরোমুধন্।

পর হল্তে কার্যা নাশ করে জেই জন।
সম্পেও কজ প্রির মধ্র বচন।
বিষ পরিপূর্ণ কৃত্ত মূথে মাত্র ক্ষীর।
এমত দুর্জন মিত্র তেজিবেক ধীর।

এ সব স্থলর অন্থবাদ পরিত্যাগ করিয়া আজকাল অনেক কবিই এখন অভিনব অন্থবাদ করিয়া স্থলপাঠ্য করিতে চেপ্তা পাইতেছেন; কিন্তু সে অন্থবাদ ও এ অন্থবাদে অনেক তফাত। শান্তিশতক—ইহা কবি শিহলন মিশ্রের স্থপরিচিত গ্রন্থের অন্থবাদ। শ্রীরামমোহন স্থারবাগীশ কর্তৃক অন্দিত। অন্থবাদ প্রোক্তন ও ৰথায়থ। গ্রন্থকার গ্রন্থারস্তে এইরূপ আ্লুপরিচয় দিরাছেন—

"বর্দ্ধমান পুরে ধাম, তেজশ্চক্র জার নাম,
মহারাজাধিরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম, বল্ণণা বিথাত ধাম,
সাহাবাদ পরগণা ঘটিত।
সেই গ্রাম নিজ ধাম, শ্রীরামমোহন নাম,
উপনাম শ্রীন্তায়বাগীশ।
শান্তিশতকের অর্থ, পরারেতে কহে তথ্য,
স্বাম নতে করিবে আদিব।"

অতঃপর মূলগ্রন্থের আরম্ভ। কবির রচনা-কৌশলের নিদর্শন স্বরূপ এখানে একটা শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"নমস্তামো দেবারু হতবিধেন্তেইপি বশগাঃ,
বিধিব লাঃ সোইপি প্রতিনিয়তক প্রেককলদঃ।
কলং কর্মায়ত্তং কিমমরগগৈঃ কিঞ্চ বিধিনা,
নমস্তৎ কর্মভা বিধিরপি ন যেতাঃ প্রভবতি ॥
প্রণাম করিতে চাহি যত দেবগণে।
বিধাতার বশ তারা বল্দি কি কারণে ॥
কর্ম কল বিনা তার সাধ্য নাহি আন ॥
তবেং কি বল্দিব বিধি বলিয়া প্রধান ।
মনে বিচারিয়া দেখ কর্ম্মের মহন্দ্র ॥
ভাতান্তভ ফল বত কর্ম্মের আয়ন্ত ॥
কি করিবে বিরিধ্যাদি যতেক দেবতা ।
কর্মের প্রণাম যাহা ইইতে হীন ধাতা ॥"

বাঙ্গালী কবিগণ একদিকে যেমন মনোবিজ্ঞানবিষয়ক আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্থের প্রকাশকলে মনোযোগী হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা সেই জ্ঞানোয়তির সোপানকলে ধীরে ধীরে অঙ্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও বিজ্ঞানাদির আলোচনা করিতেও ক্রটি স্বীকার করেন নাই। নিমে আমরা ঐ শ্রেণীর হ'একথানি মাত্র পুস্তকের পরিচয় দিতেছি:—

**জ্যোতিৰ**।

ছাহাংনামা—এক থানি মুসলমানী ফলিত জ্যোতিষ, প্রকৃত পক্ষে ইহাকে ফলিত না বলিয়া বরং বরাহমিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতার ছাঁচ বলা যাইতে পারে। ইহাতে গৃহবন্ধন, থপ্পনদর্শন, বস্ত্রপরিধান, ভূমিকম্প, গোছল বা স্নান, স্বপ্রফল, চক্রদর্শন,
এবং নহছ বা অণ্ডভ যোগাদি মুসলমানের জ্ঞাতব্য বিষয় কর্মটী
লিপিবদ্ধ আছে। সাহা বদক্ষদীন পীরের সেবক মুজ্মিল এই
গ্রন্থখানি রচনা করেন। নমুনা—

"এই দোবে মরিবেক গৃহের ঈখর ।
এই দোবে অল্প আউ হএ গৃহপতি।
নতু নানা ঝাধিএ পীড়িব প্রতিনিধি।
ভাজ আর আখিন মাসেত নিম্নে বর।
স্থব আর ভোগসম্পদ বারিব অপার।"

জ্যোতিষের বচন—ফলিত জ্যোতিষের এক থানি সার-সংগ্রহ। ইহাতে নিম্নলিথিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে— "অথ পঞ্জিকাপূরণ। বার ইত্যাদি বচন। রবিবার ইত্যাদি শুক্লাতিথি। ২৭ নক্ষর। করণ। নন্দা আদি। অমৃত্যোগ। যুত্যুযোগ ত্যুহম্পর্শ। যাত্রাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম নক্ষর। বারকলা, কালবেলা। মাসদগ্ধা। দিগ্দ্গ্ধা। দিগ্শ্ল। যোগিনীর চাল। সপ্তবারের ফলাফল। যোগিনীচক্র ইত্যাদি। রচনার নমুনা—

"দিগ্দাহে একদিন অকাল জানিবে।
চক্রস্থ্য গ্রহণে সাতদিন হবে।
ভূমিকম্প উকাপাত তিনদিন দোষ।
ধ্রকেতু উদরেভে পঞ্চ দিবস।
গ্রহণ কালেতে যদি এ সকল হএ।
এ দশদিন হুটু মুনিগণে কএ॥"

পুথিখানির হস্তলিপির তারিখ >>>৪ মাঘি তারিখ
২৬শে ফাল্গন। স্থতরাং তাহারও বহু পূর্ব্বে রচিত।
সামুদ্রিক এছ—ফলিত জ্যোতিয়োক্ত করতলরেখানির্ণয়।

সামুগ্রক এই—ফালত জ্যোতিবোক্ত করতলরেবানিশর। ইহাদারা অদৃষ্ঠ ফল বলা যাইতে পারে। আমরা হুই থানি গ্রন্থ পাইয়াছি। উভয়েই গৌড়ীয় সাধু ভাষায় অনুদিত।

কাকের বচন—এখানি ফলিত জ্যোতিষোক্ত কাকচরিত্রের অন্থ-বাদ। সন ১১৯৭মঘীর হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। রচনার নমুনা—

"অগ্নিকোণে বোলে কাক মাংসএ ভক্ষণ।
দক্ষিণেতে বোলে কাক মিত্ৰ আগমন।
নৈশ্তিকোণে বোলে কাক চিন্তাযুক্ত মন।
শক্ষিমেতে বোলে কাক লভ্য হয় ধন।
বায়ব্য কোণেতে বোলে কাক ফুটএ কণ্টক।
উত্তরেতে বোলে কাক বড়হি সক্ষট।
শৃক্ষেতে বোলে কাক বিদেশে গমন।
মান লভ্য হএত ঐশাক্ষ বোলন।"

খন্তনব্যন—একথানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। খন্তনদর্শনের ফলাফল ইহাতে বর্ণিত। দেড়শত বর্ষের পুথি পাওরা গিয়াছে। "বৈশাথ মাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
সর্বাথায় ধন লভ্য জানিবা কারণ।
কৈন্তুত্ত সাসেত জদি দেখএ খঞ্জন।
ছয় মাসে না মরিলে বৎসরে মরণ।" ইত্যাদি

দৈৰজ্ঞ কাহিনী—নবগ্ৰহের বিবরণ এবং তৎপ্রসঙ্গে তাহাদের প্রভাব, স্থিতি ও যুগধ্বংসাদির পরিচয় আছে। শ্রীমধুস্থন ইহার রচমিতা এবং ১১৮৪ ম্বিতে রামতন্ত্র ঠাকুর (আচার্য্য) এই পুথি নকল করিয়া লইয়াছিলেন, স্বতরাং মূলগ্রন্থ তৎপূর্কবিত্ত।

খনা ও ভাকপুরুষের বচনের প্রার আমরা একথানি স্বপ্নবিবরণ পাইয়াছি। রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থার
কিরপ স্বপ্ন দেখিলে কিরপ স্বলাভ হন্ম,
গ্রেছকাল তাহাই পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের
নাম স্বপ্নাঞ্চায়, কিন্তু ভ্:থের বিষর প্রস্তকারের নাম নাই। রচনার
নমনাস্বরূপ একটু স্বপ্নফল তুলিয়া দিতেছি ঃ—

"অপনে জনি পিঠা থাএ রক্ত করে পান। মহাত্রংখ লাভ হএ বাড়এ সন্মান। মৌরগ গুৰুর মেষ হংশ পক্ষিগণ। এই সকল পৃঠে জেৰা করে আরোহণ। চারু অপন বলি তারে লক্ষীবৃদ্ধি হয়। মর্যাদা মহিমা বাড়ে শত্রুকুলক্ষর।" ইত্যাদি

জ্যোতিষ ভিন্ন আমরা অন্ধশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কএকথানি পৃথি
পাইরাছি। শুভকরের মানসান্ধপদ্ধতি এবং উপরি বর্ণিভ
চট্টগ্রামবাসী রামতকু আচার্য্য শুক্রমহাশরেরও কতকগুলি আর্য্যা
পাওয়া পিয়াছে। সে আর্য্যাগুলির রচনা সঙ্কেত ভাবিতে গেলে
চমৎকৃত হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন এই শ্রেণীর কতকগুলি
পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা পয়ারে রচিত হইলেও এতই হর্কোধ যে
সহজে তাহার পজোদ্ধার করিবার উপায় নাই। নিমে ঐ শ্রেণীর
ছইখানি পুস্তকের পরিচয় প্রদক্ত হইল তন্মধ্যে সন্ধর্মরায়
(১) বিরচিত একখানি পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পুস্তকখানি
খণ্ডিত না হইলে উহার সঙ্কোদি সহজে বোধগম্য হইতে
পারিত। আমরা উদাহরণ স্বরূপ একঅংশ উক্ত করিলাম—

অথ হরণপূরণং।

"ঘলন করিএ জাক পুরিলে সে গাই। ভাগ করিতে হরিরা বাই ॥ হরণে টুটে পুরণে বাড়ে। হরণ পুরণ হরে তরে (?)॥ জা দি পুরি আ দিয়া হরি। এই মতে জানিব নবযুদ্ধ ধরি॥" ইত্যাদি

(২) "জমাবন্দির বচন" নামে এই শ্রেণীর জার একখানি পুস্তক জাছে। তাহা শ্রীজয়নাম্বারণ দাস বিরচিত। ইহাতে জমির মাপ ও পরিমাণ নির্দেশের কতকগুলি সক্ষেত্ত আছে। নমুনা—

> "চাকলা বেশী জমার তোলাএ আ্কের গণন। স্বস্থ পণগ্ৰহ গণ্ডা যুগ্ম করা কি তোলা পূর্ব। ইজারা বেসি জমার তোলাএ ধরি। কি তোলাতে নেত্রণ্ব ১০ ধর সংখ্যা করি।" ইক্যাদি

(৩) এই নামের আর একটী কুদ্র কবিতা আছে। **বিজ** রামানন্দ জটিল ভূপরিমাণ বিভাকে সাধারণের বোধগম্য করিবার জভিলায়ে এই আর্ম্যা রচনা করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সমর চিরস্থারী বন্দোবস্ত উপলক্ষে ইহা রচিত হইয়াছিল। নমুলা—

> "ৰাণপণ চন্ত্ৰপ্তা বিছানি কাইচা চৌক। হাল বেশী সাত আনা সপ্তদশ গণ্ডা টিকি ॥"

এই শ্রেণীতে থনা ও ডাকপুরুষের বচন গণ্য হইতে পারে। ডাক ও খনার কথা বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রথমাংশেই বৌদ্ধযুরের সাহিত্যালোচনা মধ্যে বিরুত হইরাছে। [ খনা দেখ। ]

ছত্রিশকারখানা—কারস্থপ্রবর শুভঙ্কর দাস নবাবী আমলের রাজকীয় বিভাগের পরিচয় দিবার জন্ত 'ছত্রিশকারখানা' রচনা করেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিকের নিকট অতি মূল্যবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে সন্দেহ নাই। ছই শত বর্ষ পূর্ব্বে মুসলমান নবাবসরকাল্ক বিভিন্ন বিভাগে কিরপ বন্দোবস্ত ছিল ও ফি নিয়মে পরিচালিত হইত, শুভঙ্কর স্বিস্তার তাহার পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানির শ্লোকসংখ্যা প্রায় ২০০০। এই পদ্ধ-গ্রন্থে মুসলমান রাজসরকারে ব্যবহৃত বহু পারসী শব্দ দৃষ্ট হয়।

[ শুভঙ্কর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টকা ]

একদিকে যেমন ভূগোল, ইতিহাস, কাব্য ও নাটকাদি এবং জ্যোতিষাদি বিজ্ঞান পুস্তক পয়ারাদি ছলে রচিত হইয়াছিল, অন্তদিকে সেইরপ বৈত্যক পুস্তকগুলিও ভাষা পত্তে বা গত্তে রচিত হইয়া সাধারণের মধ্যে আয়ুর্কেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বঙ্গভাষার বৈত্যক পুস্তকগুলি সাধরণতঃ কবিরাজী পাতভা নামে প্রসিদ্ধ। নিমে কএকথানির পুস্তকের পরিচয় দেওয়া গেল।

(১) বৈত্যক গ্রন্থ — পত্যছনে লিখিত একথানি পুস্তক।
ইহার প্রথম ও শেষ পাতা নাই। স্থতরাং পুস্তকথানি কত বড়
তাহা সহজে নিরূপণ করা যায় না। তবে বে ১৭খানি পত্র
পাওয়া গিমাছে, ভাহাতে মনে হয় পুস্তকথানি নিতান্ত কুদ্র নহে
এবং উহাতে আবশ্রুকীয় অনেক বিষয় লিপিবন্ধ আছে। নিয়ে
ভাহার একটু নমুনা দিলাম—

অধ কুলা মহাকুঠের লক্ষণ।

"পাও ফুলএ জার অসুলি থদি পরে।

লাক ফুলিঝা চেভা হঞ কব কালে।

এ সব লক্ষণ জার হএ বিপরীত।
শুৰধ নাহিক তার জানিঅ নিশ্চিত॥
চিকিৎসা করিব তাহাজে জন পণ্ডিত।
দৈৰ যোগে তার ব্যাধি হইল বণ্ডিত॥

অৰ চিকিৎসা।
কুক্তবৰ্ণ সৰ্প নানি জভনে রাখিব।
লেজ মুগু কাটি তারে রোজেত শুথাইব।
বাবনিব বীজ সমে গুণ্ডি করিব।
চারি নাবা প্রমাণে গুণ্ডি কথনে ধাইব।

জন্ত প্রকার।

কটু তৈক চারি দের আনিব তথন।

সর্প মাংস এক সের আনিব জন্তন ।

চিতামূল ছুই সের গন্ধক কুড়ি তোলা।

একত্র করিআ পেষিবেক ভালা।

সিদ্ধ করিয়া তৈল লইব জন্তনে।

এক মণ্ডন তৈল লাগাইব তথনে।

অন্ত প্রকার।
কুন্তার পোজনি মত করিবেক গীত।
ভরির কুন্তারিরা নোয়া কোরাণের পান ।
ভিপরে লাগাইব চুণা লেপিব সকল।
কাগাইব চুণা বদিব সম্বর।
আগ্রি জ্বালিআ ভারে করিবেক সেবা।
জ্বাচ্ছাদন করি অক্লে লইবেক ধুমা।
কেদ সম্ব বাহির হইব ক কারণ।
এই মত সপ্ত দিন হন মহাজন।

জন্ম প্রকার।

নিম্ব পত্র নিম্ব ফল আনিয়ে জন্তনে।

জামলকী ফল ভবে আনিব তখনে।

সমভাগে লই তারে করিবেক গুরা।

তিন তোলা প্রমাণে থাইব তার ছুরা।

ছুই তোলা জল তবে করিব অনুপান।

খণ্ডিবেক মহাব্যাধি এই সরিধান।

(২) উক্ত নামধেয় অপর একথানি পুস্তক। গ্রন্থকার
চট্টগ্রাম পটীয়া-থানা মোহনাবাসী বৈখ্যনাথ ঠাকুর। পত্রসংখ্যা
২৫ হুই গুষ্ঠায় লেখা। নিমে গ্রন্থমধ্য হইতে গুলাউঠা স্মোগের
একটি গুষধের ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিলাম—

শত দফে জরমাংতাইর ঝোলা আগা-পাছা নামাইলে
 ভাহার প্রয়োগ—

পীপল—১, পোলমরিচ—১, বর্ণচাহরিক্তা—১, নেবৃদ্ধ রক— ১, শুট—১, লাটাগুলা—১, দারু-হরিক্তা—৯,

এহানে বাটী গুলি বানাই কাচা জল অমুণাদৃদ থাইব। পুন একুপুনি জুল করি চকুতে দিলে কি হাজিৰে। অমুদের পরীক্ষা—এই অস্থানে চক্ষুর জল অবিব। যদি না অবে তবে সে লোক না বাঁচিব।"

এইরূপ পুস্তকথানিতে অনেক বড় বড় রোগের টোটকা স্মচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।

(৪) কবিরাজী পুথি—পুশ্তকখানি রুহৎ ও লেখা ছাতি প্রাচীন। নমুনা—

## অথ প্রমেহের অউসদ

হলজা ১ এক তোলা কড়ি পোটা কাফি এক ভোলা।
এই ছুই বাটিয়া ঠাণ্ডা জলে \* \* কৰি খাইলে, তবে প্ৰমেহ বাউ ভাল
হবে।"

- (৫) কবিরাজী পাতড়া—পুস্তকথানি জীর্ণনীর্ণ। অতি প্রাচীন শ্বেথা বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে বছবিধ রোগের ঔষধানির ব্যবস্থা দেখা যায়। সর্পমন্ত্রাদিরও সমাবেশ আছে। স্থমন্ত্র ও কুমন্ত্র উভয়ই দেখা যায়। জারণ করিবার উপায়গুলি এবং বনীকরণের ঔষধ পর্যান্ত বাদ বায় নাই। কোন কোন স্থানে ক্বচ এবং কোথাও বা ম্বাশান্ত্র মতে প্রয়োগ দৃষ্ঠ হয়।
  - (১) কুক্রে কামড়াইলে প্রয়োগ, মঘাশাস্ত্র মতে—
    আসাক্রঅাপোক /• আনা গোলমরিচ 

    অাদ্রক /• সিংগুপ (?) /•

এহারে বাটী সাতগুলি বানাই তপ্তজল অনুপানে ধাইব। আড়াই প্রহর বাদে কিছু পথ্য ধাইব।

শারোয়া গাছর জর ছেচি আদ পোয়া রস লই থাবাইলে প্রতিকার পাইব।

(২) ছোপের কুরুজ হইলে তাহার প্রয়োগ—

খেতকরবীর জর

ঃ তোলা

চুক্তিদানা

2

আমলকী

এহারে বাটা বরইবিচি প্রমাণগুলি করি কাচা জল অনুপানে খাইব এবং

মৎস্ত দধি শাক অম্বল না থাইব।

একটা কুমস্ত্র :---

"লা হা ইলাছা ইল্ আ মিল মিল।
ফলনা আদি কলনার লগে মিল।"

(৬) কবিরাজী পাতড়া—একথানি বৃহদাকার পুস্তক। পুস্তক-খানি খণ্ডিত। ৫ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা সম্ভবতঃ নিদানাদি পুস্তকের অমুবাদ। নিম্নে অল্ল নমুনা দিলাম—

"मूखकः रिमक्तवरिक्ष वृङ्जीभूनस्मव ह।

যতি মধুং সমাযুক্তং নজাং তজানিবারশন্।"
অক্তার্থ—ৰোথা, দৈলব, বৃহতী মূল, মধুষ্টি সমান ওজন চূর্ণ তজ্ঞা নাশ
করিব ইতি মুক্ত্রি লম তজা নিজা চিকিৎসা!

গ্রাহিকজর পুস্তক—পচ্চে লিখিত একথানি কবিরাজী পাতড়া। গ্রহকার লিখিরাছেন, এই পুথির পঠন, ও শ্রবণ দারা ত্রাহিক জর শাস্তি হয়। নমুনা— "এই পুথি গুনিলে ব্যাহা জ্বয় বিনাশর।

সাক্ষী আছে গঙ্গা দেবি কহিন্দু নিশ্চর।

জনার্দ্দন নামে এক ব্রাহ্মণ আছিল।

সেই জ্বরের জন্ম কথা প্রচার করিল।

স্থানিলে জে দূর হইব ব্যাহিক জে জ্বর।

স্থানিব পাঁচালী কিবা রাখিব গোচর।" ইতাাদি

এতত্তির চিকিৎসাপর্য্যার ও নিদান নামে ভাষার রচিত ছইথানি বৈছকগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। উহাদের রচনা প্রণালী উপরি উক্ত গ্রন্থসমূহ হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে।

কবিরাজী ব্যতীত ভূতের প্রকোপনাশ এবং স্পাঁঘাতের বিষ নামাইবার জন্ম কতকগুলি মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রোজারা সাধারণতঃ ঐ সকল মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। কোন কোন "ঝাড়নমন্ত্র সংগ্রহের" মধ্যে আবার ঔষধাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন কোন পুতকে আবার স্বজ্ঞান ও কুজ্ঞানের মন্ত্র আছে। ভূত ঝাড়া ও সাপের বিষ ঝাড়া মন্ত্রগুলি সাধারণতঃ আশ্রাব্য এবং স্থানে স্থানে উৎক্ট শব্দসম্পদপূর্ণ। নিম্নে কএকটা গুরধের বিষয় উদ্ধৃত করা গেল:—

সাপের ঔষধ—তিন বৎসিআ মরিচ গাছের শিকড়। গায়েতে রাথিলে সর্পের ভয় নাই। ছোটজাতি আইস্বর (ঈশের) মূল খাবাইলে বিদ্ন জায়। ইহা সোণালী রূপালী হুই সর্পের ঔষধ জানিবা। অন্ত একথানি মন্ত্র সংগ্রহের পুথিতে আবার এইরূপ দেখা যায়—

"সর্প কামড়াইলে বিস যদি জাগে, প্রয়োগ :— ওজ—/ মাসা, হিঙ্গ—/ মাসা। করুত্মা তৈলে বাটি নস লইলে

২ দক্ষে। জদি বিসের ভাব কিছু থাকে, নিম গোটা বাটি ব্ৰহ্মতালুতে দিলে বিস লামে।

৩ দকে। বাতি বিআলি জদি কিছুএ কামরাএ ছাগলের লাদি মধুদি পিসি খাএর মুখে দিলে বিস নির্বিস হএ।" ইত্যাদি

গল্প।

আধ্যাত্মিক উন্নতির আশায় এবং মানসিকর্তিনিচয়ের উৎকর্ষতাসম্পাদনের নিমিত্ত বঙ্গীয় কবিগণ একদিকে ধর্মতন্ত্ব, জ্ঞানতন্ত্ব, যোগতন্ত্ব ও নীতিতত্ববিষয়ক গ্রন্থসমূহ ভাষায় রচনা করিয়া বঙ্গবাসীয় মনে যেমন বৈরাগ্যের স্থচনা করিয়া দিয়া-ছিলেন, সেইরূপ অপূর্ব্ব আখ্যান পুস্তক রচনা করিয়াও তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়ে সংসারোভানের প্রেমপ্রস্রবণের অমৃতয়য়ী ধায়া সিঞ্চন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল উপাখ্যানের অধিকাংশ পুস্তকই কোন না কোন রাজবংশকে উদ্দেশ করিয়া রচিত হইয়াছে; কেন না তাহা হইলে তাহা সাধারণের বিশ্বাস্থ হইবে এবং তাহারা সকলে সেই পুস্তক হইতে নীতি সংগ্রহ করিয়া সংসারক্ষেত্রে স্তায়পর পথে বিচরণ করিতে পারিবে। এই

শ্রেণীর কতকগুলি আখ্যান ইতিহাসমূলক, কতকগুলি বা ভিত্তিশৃত্য গলমাত্র; যাহা হউক, আমরা নিমে প্রারাদিছেন্দে ভাষার রচিত কতকগুলি গল পুস্তকের উল্লেখ করিতেছি—

ভ্রমর-পদ্মনী—একথানি রূপকাখ্যান। ভ্রমর ও পদ্মিনীকে প্রণায়ী ও প্রণায়িনীর (অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার) আসন দিয়া প্রেমের একটী পরিক্ষুট চিত্র আঁকা হইয়াছে। গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় নাই, শতাধিক বর্ষের হন্তলিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহা গছ ও পছে রচনা। রচনার নমুনা—

শহেম ঋতু বধ দিন ছিলো, তথ দিন অমর কেতকী ইত্যাদি ফুলের মধু
থাইতো। পরে বদন্ত ঋতু আইদে উপস্থিত হওয়াতে পুর্ধকার আহলাদে
পদ্মিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন।

শুন শুন ভ্রমরা বন্ধু, খাইরা কেন্ডকীর মধ্,
রঙ্গে ভঙ্গে কৈরে ফের ছলা।
সাধে বোলে বার জাইতে, সাধে এ বেড়াস পথে পথে,
পদ্মিনী হইয়াছে এখন হেলা॥
ভাইতে ভোরে জাইতে বলি, শুনরে কমলের অনি,
প্রেমের কথা ছাপা নাহি রএ।
এখন হইয়া কেতকিনীর বশ, স্বাহি কর রক্ষ রস,
দেখ না ভোর ঐ চিহ্ন আছে গাও॥"

ভ্রমরের গায় কেতকীফুলের রেণু দেখিয়া পদ্মিনী শ্লেষোক্তি করিতেছে। কিন্তু প্রেমের কি বৈচিত্রা । অভিমানমগ্না পদ্মিনী স্বীয় প্রিয়তমের আগমনে ব্যথিত হইয়াও দেবতাজ্ঞানে প্রাণ-বল্লভের চিন্তা করিয়াও মনে মনে যত দেবতার চিহ্ন শ্বরণ করিয়া এইস্থলে তাহার একটী তালিকা দিতেছেন :—

"ব্রহ্মার চিহ্ন চতুমু'থ কমগুলু করে। বিঞ্র চিহ্ন চতুর্ভু জ গদাচক্র ধরে।"

স্থানে স্থানে রচনা এত স্থানর যে তাহা প্রেমবিহ্বল বৈষ্ণবের হৃদস্কতন্ত্রে ঘন ঘন আঘাত করিতে থাকে। কথাগুলি স্থীভাবের স্থানর উদাহরণ—

"কৃষ্ণ প্রেমে ব্রজাঙ্গনা কথ দুঃখ পাইলে।
কাল কোকিলের খরে বিরহিণী জ্বলে॥
কালো নরনের তারা দুই কুল মজার।
কালো জন দেখিলে পরে দিগুণ মজা হয়॥
জার রূপে এ তিন ভূবন হয় আলো।
দেই হৈলো কলঙ্কের শশী কলঙ্কের কালো॥
তুমি ত ভ্রমরা কালো আমি তোরে জানি।
দেখ মধ্যান দিএ তোরে হইলাম দ্বিচারিণী॥"

শীত-বদন্ত—একখানি রূপক। প্রায় "বিজয়-বদন্তের" ছাঁদেই রচিত। কুটিল চক্রজালে জড়িত শীত ও বদন্ত নামক হই রাজপুত্রের কাহিনী পুস্তক মধ্যে বর্ণিত। পুস্তকখানি নিতাস্ত ক্ষুদ্র নহে। রাজা বিমাতার কোপে নিজ পুত্রম্বাকে লইয়া দিংহাসনে উপবেশনের কথা আছে। তাহার পর, শীত ও বসন্তের রাজ্যত্যাগ, কাঞ্চীপুরে গমন ও রাজক্তা-বিবাহ ইত্যাদি পূর্ব্বাটিত ঘটনাসমূহের সংক্ষেপ পূনরাবৃত্তিসহ আমুযঙ্গিক অতাত্য বিষয়ও বর্ণিত আছে। গ্রন্থকার বাণীরাম ধর। রচনা নিতান্ত মন্দ নহে।

চক্সকান্ত — একথানি উপাথ্যান। বীরভূমবাসী শ্রীকান্ত সদাগরের পুত্র চক্রকান্তের বাণিজ্যগদন ও তদান্ত্রমঙ্গিক কতকগুলি অবান্তর বিষয় লইয়া পুন্তকথানির কলেবর পুষ্ট হইয়াছে। চক্রকান্ত শান্তিপুর নিবাসী রত্মদন্ত সদাগরের কথা তিলোত্তমার পাণিগ্রহণ করেন। স্থান বিশেষে রচনা মাধুর্য এবং ভাষা ও ভাব বড়ই ভৃপ্তিপ্রদ। গ্রন্থকার জাতিতে বৈশ্ব—নাম গৌরীকান্ত রায়। তিনি সাধুপ্তকে যে পথে বাণিজ্যধাত্রা করাইয়াছিলেন সেটী এই—

"তিন দিন বাইয়া আইল কত দুরে। উপনীত হৈল আসি ভাগীরথী তীরে। অগ্রন্থীপে গোপীনাথ দরশন করে। বাতাস ভরেতে ডিঙ্গা আইল শান্তিপুরে । শান্তিপুরে আসি সাধু কর্ণধারে কয়। এখ্যনেতে রাখিতে তরি উচিত না হয় ৷ ডাহিনেতে গুপ্তিপাড়া সম্মুখে সোমড়া। ঐ ঘটে রাথ ডিঙ্গা সাবধান চড়া। বাহ বাহ বলে তবে সাধ্র তনয়। ত্রিবেণী আসিয়া তরি উপনীত হয়॥ ডাহিন বামেতে গ্রাম কত এডাইল। নিমাই তীর্থের ঘাটে সে দিন রহিল । প্রভাতে সাধ্র হত বলে বাহ বাহ। বাম ভাগে বহিল শ্রীপাট থডদহ ॥ গঙ্গার হুয়ার দিয়া যায় কালীঘাটে। সাধ র নন্দন তবে উঠে গিয়া তটে । মায়েরে প্রণাম করি চড়ে গিয়া নায়। সেই দিন রাতারাতি হাত্যাগড় যায়। ষাহ বাহ নাবিক দাঁডেতে দেহ ভর। মহাতীর্থস্থান আইল গঙ্গাদাগর। এইরূপে কত দুর বাহিয়া চলিল। হিজুলি ছাড়িয়া ডিঙ্গা সমুদ্রে পড়িল । শুনিয়া জলের ডাক কম্পিত হাদয়। চিস্তিত হইল বড় সাধুর তন্য। চন্দ্রকান্তে সান্তনা করিয়া পুনর্কার। হরিবোল বলিয়া চলিল কর্ণধার। জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রণমিয়া।" ইত্যাদি

সমস্ত পৃথিথানিতে পরার, ত্রিপদী, লঘুত্রিপদী, বড় ত্রিপদী ও

কবি পুত্তকের ভণিতায় রাশিগত নাম ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রকৃত নাম কালীপ্রসাদ দাস। গ্রন্থকার এইরূপে স্বীয় পরিচয় ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"রাশি নামে ভণি আগে করেছি রচন।
এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ॥
কলিকাতা মধ্যে হতাহুটীতে নিবাস।
বৈদ্যকুলোন্তৰ নাম মাণিক্যরাম দাম ॥
কালীপ্রসাদ দাস তাহার নন্দন।
রচিল পুত্তক চক্রকান্ত উপাথ্যান॥
লইয়ে শ্রীদেবীচরণের অনুমন্তি।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চক্রকান্ত ইতি॥
শ্রীল শ্রীযুক্ত দেবীচরণ প্রামাণিক।
জনক উৎস্বানন্দ পরম ধার্শ্মিক॥
স্থানিল সম্পন্ন গুণে বিদিত সংসার।
পিতামহ রাজচক্র ধন্ত কীর্ত্তি জার॥
মাতামহ কীর্ত্তিক্রে কারম্বরমা নাম।
কীর্ত্তিবস্ত শান্ত দেবি গুণ ধাম॥"

হলোচনা-হরণ—উষাহরণের অনুরূপ উপাখ্যান। উভয় গ্রন্থ
মধ্যে পার্থকা এই,—প্রথমোক্ত পুস্তকের ঘটনা দেবলীলাবিষয়্প
এবং বাণয়ুদ্ধই উহার উপসংহার; কিন্তু এই দ্বিতীয় পুস্তকের বর্ণনা
অন্তরূপ। স্থলোচনা চন্দ্রবংশোদ্ভবা কোন রাজকুমারী। মাধ্বকুমার ও বিভাধর নামক হুই রাজপুত্র তাঁহার প্রণায়াভিলাষী।
গঙ্গিনী নামী কোন মালিনী মাধ্বের সহিত স্থলোচনার সন্মিলনের
ঘটকালীতে নিয়ুক্তা। মাধ্বকুমার স্থলোচনাকে হরণ করিয়া
লওয়ায় বিভাধর জাহ্বীসলিলে দেহরক্ষা করিতে উন্তত হন।
এই পুস্তকের একস্থলে আছে স্থলোচনা দময়ন্তীর ন্তায় অগ্রেই
মাধ্বকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিল। স্বয়্ময়র সভা হইতে
প্রচেষ্টা নামক এক হুর্মাতিকর্ভূক অপহাতা হইলে মাধ্ব ভাঁহাকে
উদ্ধারের জন্ত দাসত্ব পর্যান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। স্থলোচনার
এই সময়ের বিলাপ মন্দ নয়।

"এক রাজার সস্তন্তি, বিদ্যাধর নামে খ্যাতি,
আমা হেতু আইলা পিতৃপুরে । \* \* \*
তদস্তরে নুপবরে, স্ববেশ করিআ মোরে,
আনিলেক বর বিদ্যামানে ।
পুর্বের প্রতিজ্ঞা লারি, মাধবেরে মনেতে করি,
নাম হস্ত তুলিল্ম তথনে । \* \* \*
আমার কর্মের ভোগ, তাহে হইল অসংবোগ,
হরিয়া আনিল ছন্টমতি ।
পাপিট কপালে জানি, কি লিখিল বিধি পুনি,
সেবক হইল মোর পতি ।"

শশিচক্রের কথা—রামজি দাস বা রামজর দাস বিরচিত।

পন্ধটী এই—কাঞ্চননগরের রাজা বিকর্ণের বিষমুখী ও তারাদেবী নামে হই মহিনী ছিল। রাজা তারাদেনীকেই বিশেষ ভাল বাসিতেন, তাহা সপত্মী বিষমুখীর অসম্ব হইল। সে একদিন কৌশলে রাজাকে বলিল, মহারাজ আমি ও তারা আপনার পত্মী, কিন্তু কে আপনার অধীন এই কথা তারাকে জিজ্ঞাসা করুন। সে আরও বলিল:—

> "বে তোমার অধীন নহে করে অহকার। তাহাকে তেজিবা তুমি সমুদ্র মাঝার॥"

ভদমুসারে রাজা তারাকে প্রশ্ন করিলে, তারা দেবী উত্তর করিলেন—

"ব্ৰহ্মা স্ক্ৰ কৃষ্টি শিবে সংহারএ।
পালন করাও লোকে প্রভু দরামর।
হরি বিনে সংগারেতে কেবা আছে আর ।
তুমি আমি সকলের জোগাএ আহার।
কিন্তু লক্ষ্য করি দেছে শুন প্রাণনাথ।
ধর্ম জানি কহিলাম তোমার সাক্ষাৎ।

বিষমুখী রাজার বশুতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু তারাদেবীর রাজাকে উপলক্ষ মাত্র বুঝাইয়া দিলেন, তাহাতে তারাদেবীর প্রতি রাজার ক্রোধ হইল। তিনি স্বীয় প্রিয় মহিধীকে সমুদ্র জলে ভাসাইয়া দিতে কোতওয়ালের প্রতি আদেশ করিলেন। অবিলম্বে রাজাদেশ প্রতিপালিত হইল। তারাদেবী এই সময়ে গর্ভিণী ছিলেন। নির্বাসনের পর তাঁহার গর্ভে শশিচক্র জন্মগ্রহণ করেন। শশিচক্রই গলের নারক। গরাটী দীর্ঘ, আমুবঙ্গিক অনেক অভুত ঘটনার পর, রাজা, রাণী ও রাজপুত্র আবার সকলে সম্প্রিত হইলেন।

স্থাসিক মুসলমান কবি আলাওল সাহেব তাঁহার লোর-চন্দ্রাণী গল্পের মধ্যে এই উপাখ্যানটী গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে শশিচন্দ্র আনন্দবর্মা এবং তারা রতনকলিকা ও রাজা বিকর্ণ উপেক্রদেব নামে পরিচিত।

বিক্রমাদিত্য ও রাজা ভোজ প্রসঙ্গে দাত্রিংশং পুত্তলিকার কথা।
ভাষা মার্জিত ও স্থানর। পুত্তকথানি বৃহৎ, ছঃথের বিষয়
পুত্তকের শেষাংশ নষ্ট হওরার গ্রন্থকারের নাম পাওয়া গেল না।

কলিকাতা বটতলায় মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে কালীপ্রসন্ন কবিরাজক্বত একথানি বিত্রিশ-সিংহাসন পাওয়া য়ায়। এই কালীপ্রসন্ন কবিরাজ এবং চক্রকান্ত, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও ভামমতীর উপাখ্যান রচয়িতা কালীপ্রসাদ কবিরাজ ওরফে গৌরীকান্ত রায় এক ব্যক্তি কি না ? তবে নামের শেষে "প্রসন্ন" ও "প্রসাদ" লইয়াই একটু গোল রহিয়া গেল। কামিনীকুমার—একথানি গ্ল পুস্তক। আকারে নিতান্ত কুদ্র নহে। গল্পের সারাংশ ধর্ম্মের জয়। গ্রন্থকার ভণিতান্ত্র কালীকৃষ্ণ দাস নাম দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থনেরে কালীকৃষ্ণ নামের এইরূপ নিক্তি আছে—

"কালিকার দাস বিজ বৈদ্যনাথ দীন।

শ্রীমধূস্দন কৃঞ্চাস দীন হীন।

ছই নামে এক নাম কালীকৃঞ্চ দাস।

বিরচিরা নব বাকা ক্রিলা প্রকাশ।"

ইহাতে অনুমান হয় যে, দিজ বৈগুনাথ ও শ্রীমধুস্দন এক বোগে ঐ পুস্তক রচনা করিয়া কালীকৃষ্ণ দাস নামে ভণিতা দিয়াছেন।

ভ্রমান-লহরী—ইহা একটা গল্প। রাজার প্রতি শুকের উপদশই ইহার বর্ণনীর বিষয়। খুষ্টীয় ১৯শ শতাব্দের প্রথমে মুদ্রিভ্
"তোতার ইতিহাস" গ্রন্থ হইতে ইহা স্বতম্বভাবে রচিত। রাজা
বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যানে ও ভাত্মতী বিষয়ক প্রচলিত গল্পসমূহে আমরা শুকপক্ষীর মুখে অনেক রাজনৈতিক বিষয়ের
এবং রাজকুলনারীগণের চরিত্রসম্পর্কে অনেক গৃঢ়-রহস্তের কথা
শুনিয়াছি। আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও সেই ভাবেই গল্পজনি
বর্ণিত আছে। তবে গ্রন্থখানিতেও সেই ভাবেই গল্পজনি
বর্ণিত আছে। তবে গ্রন্থখানিতেও হইয়াছে। চট্টগ্রাম
পটীয়াথানার অন্তর্গত স্বচক্রনিবাসী স্থপ্রসিদ্ধ কবিরাজ
শ্বিষ্টিরণ মজুমদার ইহার প্রণেতা। গ্রন্থে যেথানে শুকপক্ষী
রাজবিবাহের উপদেশ দিতেছে, সেইস্থল হইতে একটু নমুনা
উদ্ধ ত করিলাম—

"শুক বলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিবাহের উপদেশ শুন কহিএ রাজার।
শান্তিপুর গ্রামে এক আছএ রাজন।
আনিকান্ত নামে রাজা অলত্য্য বচন॥
সেই রাজার কন্তা এক নামে চক্রাবলী।
ভাহার প্রীর নাম হএত কুন্তলী॥" ইত্যাদি

বেতাল-পঞ্চবিংশতি—উজ্জিয়িনীর রাজা বিক্রমাদিতা তালবেতাল সিদ্ধ ছিলেন। সেই তালবেতালের সহায়ে রাজা অনেক অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই সকল ঘটনাগুলি "বেতাল-পঞ্চবিংশতি" নামে জনসমাজে প্রচারিত আছে। সংস্কৃত হইতে হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় ইহা অন্দিত হইয়াছে। মোটের উপর গলগুলি বেশ উপাদেয়। আলোচ্য পুস্তকের ভাষা স্থন্দর ও সরল।

গ্রন্থ মধ্যে সর্বাত্ত কালিদাসের এবং একস্থলে দিগম্বরদাসের ভণিতা আছে, অথচ পৃথির প্রারম্ভে "শ্রীপ্রীহুর্গা শরণং, বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক গ্রন্থ কালীপ্রসাদ কবিরাজের কৃত" লেখা দেখিয়া মনে হয়, 'চক্রকাস্ত' উপাখ্যান প্রণেতা বৈশ্ববংশীয়
গৌরীকান্ত দাস বেমন কালীপ্রসাদ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন,
আলোচ্য গ্রন্থেও কবি সেইরূপ কালিদাস এবং দিগম্বরী বা দিগমর দাস নাম ধারণপূর্বক কাব্যের ভণিতায় আপনাকে কাহির
করিয়া থাকিবেন। পুন্তকথানি আল্লস্ত আলোচনা করিলে মনে
ইইবে চক্রকান্তরচন্নিতা কালীপ্রসাদ কবিরাজও এই গ্রন্থোক
কালিদাস বা কালীপ্রসাদ কবিরাজ একই ব্যক্তি! উভয়ের
পরার রচনার ভাষাগত অনেক সাদৃশ্য আছে।

ভাত্মতীৰ উপাধান-মহারাজ বিক্রমাদিতোর পত্নী ভাত্মতীকে লইয়া পুস্তকথানি রচিত। ভাত্মতী সম্বন্ধে নানা কিংবদম্ভী গুনা যায়। একদিন বাজা বিক্রমাদিতা রাজসভায় সমাসীন আছেন, এমন সময়ে জ্যোতিযাদি শাস্ত্রবিষয়ে কথার কথার তর্ক উঠার মহাকবি কালিদাস বলিয়াছিলেন, মহারাজ ভাতমতীর উরুদেশে একটা ক্লফতিল আছে। রাজা উৎকণ্ণিত হইয়া তদ্ধগুই সেই তিল প্রতাক্ষ করিলেন এবং রাণীর চরিত্রে দন্দিহান হইলেন, ভামুমতী অবশ্যই কালিদাদের সহিত গুপ্ত-প্রণয়ে আবদ্ধ, তাহা না হইলে কবি কালিদাস কিরূপে তিলের বিষয় অবগত হইবে। এই বিষয়ে ইতস্তত: চিন্তা করিয়া রাজা কালিদাসকে রাজ্য হইতে বহিন্তত করিয়া দিলেন। দৈবাৎ বাজকুমার মুগরায় গমন করিয়া বনমধ্যে ভল্লুকহন্তে নিগৃহীত ছন। এইখান হইতেই 'সদেমিরা' রোগের উৎপত্তি। রাজ-পুত্রকে বনমধ্যে ভল্লকবর যে নীতি কথা শিখাইয়াছিল, রাজ-পুত্র সেই শ্লোকচতুষ্টয় ভূলিয়া কেবল সেই চারিটী শ্লোকের আত্মকর "স সে মি রা" শক্টী মনে রাথিয়াছিলেন। তাই রাজ-প্রসাদে আসিয়াও তাঁহার মুখে কেবল 'সসেমিরা' বুলি ভিন্ন কিছুই বহিৰ্গত হইতে লাগিল না। রাজা পুত্রকে উন্মাদজ্ঞানে নানা বৈভ্যের ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম ছুইল না। তথন সকলেই বিচ্ঞল হুইল। নির্বাসিত কালি-শাস গোপনে রমণী বেশে তথন নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজপুত্রের এবম্বিধ রোগের কথা শুনিয়া মেহ ও কুতৃহল পরবশ হইয়া রাজপুত্রের রোগারোগ্য কামনায় বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি রাজপুত্রের রোগারোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কুলললনা সর্ব্রসমক্ষে সভার বসিয়া থাকিতে পারিব না। আমার জন্ত সভামগুপে একটা বস্তুর কাণ্ডার করিয়া দিতে হইবে।" রাজা পারিষদের মুখে এই কথা গুনিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের হিতার্থ বস্তের কাণ্ডার করিয়া দেইস্থলে কুলললনারূপী কালিদাসকে আনাইলেন। কালিদাস রাজপুত্রের মুখে "শসেমিরা" শুনিয়া একে একে ভন্নককথিত চারিটী নীতি শ্লোকের স্বারন্তি করিলেন। রাজপুত্রের তাহাতে চৈতন্তোদয় হইল; তিনি সম্পূর্ণ

আরোগ্য লাভ করিলেন। রাজা আক্র্যারিত হইরা তথ্ন
প্রেই নারীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে কুমারী! তুমি
গৃহবাস কর, কখনও অরণ্যে গমন কর না, তবে কির্নুপে তুমি
বনমধ্যে রাজপুত্র ও ভল্লুক ঘটিত ব্যাপার অবগত হইলে?
ভাহার উত্তরে কালিদাস বলিলেন—

"দেৰগুৰুপ্ৰদাদেন জিহ্বাঞে মে সরস্বতি।
তদাহং নৃপ জানামি ভাতুমত্যান্তিলং যথা ॥"

এই কথা শ্রবণে রাজার চমক ভাঙ্গিল, তিনি সাদরে পটাস্তরাল হইতে কালিদাসকে সর্বসমক্ষে আনয়ন করিলেন।
বিভোৎসাহী রাজা কালিদাসের বিরহে বেরূপ কাতর হইয়াছিলেন, আজ তাহাকে পাইয়া এবং তাঁহার দারা পুত্রের রোগমুক্তি হইতে দেখিয়া অতীব আহলাদে নিমগ্ন হইলেন। সেইদিন
হইতে রাজমহিষী ভাত্মমতীর কলঙ্ক অপনোদিত এবং সর্ব্বে
কালিদাসের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এতদ্ভিন ভোজরাজক্তা ভাত্মমতীকে লইয়া আরও কতকগুলি উপাখ্যানের স্পষ্টি হইয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থরচয়িতা বৈছ গৌরীকান্ত রায় সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত কবিরাজ কালী প্রসাদই হইবেন। তিনি একজন উচ্চদরের কবি ছিলেন, আলোচ্য কাব্যে তাঁহার কবিত্বের যথেষ্ঠ পরিচয় আছে।

ইহা ছাড়া মুসলমানী সাহিত্যে আরও কতকগুলি গল্পের পরিচয় দিয়াছি।

রাজকুমারের হত্যাকাও—একটী কুদ্র সন্দর্ভ। যশোর জেলার অন্তর্গত মধুমতীতীরবর্ত্তী কীর্ন্তিগাশা গ্রামের ভূম্যধিকারী রাজকুমার বাবু কাছারিতে যাইয়া নিকাশ তলব করিলেন। তাহাতে তাঁহার তহবিল তছরূপকারী দেওয়ান কিশোরী মহালানবিশ বিষপ্রয়োগে তাঁহাকে ইহধাম হইতে অপকৃত করেন। গঙ্গারাম দাস এই কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এই ঘটনা ঘটে, বিশেষ অন্তর্মন্ধান করিলে তাহা কবিতার আন্তর্মন্ধিক বিবরণ হইতে উদ্ধার করা যাইতে পারে। নমুনা—

"দেওান তার কুলান্সার কিশোর মলানিশ।
মেশ্রীতে মিশাইআ দিল হলাংল বিষ ।
ছিল তার মনে এতদিন পুরাইল মনের আশা।
নিকাশে নিকাশ দিল সোণার কীর্ত্তিপাশা। \* \*
মনে ভাবে বাদ্দা হবে এটা মনে জ্ঞানে।
তাহাতে পাযথ হইল চন্দ্রকুমার সেনে। \* \* \*
বড় কেরেবরাজ ইংরাজ সহার করিরা।
মলানিশের বংশে বাতি দিলেন জ্বালিআ। "

বাতাবর্ত্ত-বিবরণ—চট্টগ্রাম প্রদেশের একটা ভয়ানক ঝড় লইয়া এই সন্দর্ভটী লিখিত। গ্রন্থকর্তার নাম নরোভ্রম [কেরাণীদেব] তিনি শাণ্ডিল্য গোত্র গোবিন্দরামের পুত্র। সাকিন কধুরখালি ( চট্টগ্রাম )। কবি ঝড়ের উৎপত্তি কালের এইরূপ কালনির্দেশ করিয়াছেন—

"এগার শত নান্তপঞ্চাশ মথি জ্যৈষ্ঠমাস।
সন্ধ্যাকালে বুধবার প্রতিপদ প্রকাশ।
তৃতীর বিংশতি তারিধ জ্যৈষ্ঠমাস ছিল।
পূর্বভাগ হোতে পুনি বাতাস উঠিল।"
প্রাচীন গত্য-সাহিত্যের ইতিহাস।
(ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব-সাহিত্য)

বাঙ্গালায় ইংরাজ শাসনাধিকার-প্রতিষ্ঠার পূর্বের বঙ্গীয় কবিগণ বাঙ্গালা-সাহিত্য পরিপুষ্টির জন্ত পত্য-সাহিত্য ব্যতীত কডকগুলি গভগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থ সাধারণতঃ
দেশীয় কথিত ভাষায় গ্রথিত। দেশীয় অজ্ঞলোকদিগকে ধর্মতব্বশিক্ষা দিবার জন্ত পরবর্তিকালের বিভিন্ন মতাবলম্বী বৈশুবগণ
পত্ত ভাঙ্গিয়া এক প্রকার গত্তে জনেকগুলি গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন।
ঐ প্রাচীন গতের ভাষা তাদৃশ সরল ও বর্তমান বাঙ্গালা গভসাহিত্যের ভায় স্থললিত বা ওজ্মিতাপূর্ণ না হইলেও ভাষাতত্ত্ব
হিসাবে সেই গ্রন্থগুলি অতি অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।
এই কারণে সেই প্রাচীন গভ-সাহিত্যকে ইংরাজাধিকারের
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিভাগে বিভক্ত করিয়া আমরা ইতিবৃত্ত
সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গভসাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলনের উপাদান নিরতিশয় অয়। ছন্দোবদ্ধ ভিন্ন পুস্তকবিরচন আদৌ যেন শোভনীয় নহে, ইহাই সেকালের হিন্দুক্বিগণের চিরস্তনী ধারণা ছিল। সংস্কৃত ভাষায় গভ্য-কাব্যের সংখ্যা অতি অয়। চম্পূর সংখ্যাও অধিক নহে। সর্ব্বেই পদ্যের অবাধ প্রসার ছিল। কাব্য গ্রন্থাদি পত্নেই বিরচিত হওয়া বাঞ্চনীয়, কিন্তু প্রাচীন হিন্দুগণের যোগ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থই ছন্দোবদ্ধে বিরচিত হইত। পভ্যরচনার এই বলবতী ম্পৃহা প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থকার মহোদয়গণের হৃদয়েও সংক্রামিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন বঙ্গ-শাহিত্যের যে সকল গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে,তন্মধ্যে অধিকাংশই পত্নে বিরচিত। স্ক্তরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অয়াংশমাত্র এস্থলেই আলোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে।

শৃত্যপুরাণ, চৈত্যরূপপ্রাপ্তি প্রভৃতি কএকথানি প্রাচীন গদ্যের নিদর্শণস্বরূপ গভ্যপভ্যমিশ্রিত গ্রন্থ ব্যতীত, আমরা অপেক্ষা-কৃত পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ বাঙ্গালায় ইংরাজশাসনপভ্রনের শতাকাধিক বর্ষ পূর্বের রচিত কতকগুলি গদ্য গ্রন্থের পরিচয় পাই। ঐ সকল গ্রন্থের ভাষা, ইংরাজাধিকারের পরবর্ত্তী রামমোহন রায়, রামরাম বহু প্রভৃতির সম্ক্রিত গ্রন্থের ভাষা হইতে কোন অংশে হীন নহে। উহাতে বাক্যাড়ম্বর ও সমাসের বাহুল্য নাই—উহাদের ভাষা সরল। তন্মধ্যে বেদান্তাদি দর্শনের অমুবাদ, ব্যবস্থাতত্ত্ব, বুন্দাবনলীলা, ভাষাপরিচ্ছেদের অমুবাদ এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্গালা ১১৮১ দালের হস্তলিখিত নবানৈরায়িকগণের ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের ভাবাক্রাম্ভ একখানি বঙ্গানুবাদ গ্রন্থ গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। এই গ্রন্থানি রামমোহন রায় মহাশয়ের আত গ্রন্থ হইতেও অন্ততঃ ৫০ বৎসর পূর্বের রচিত হইরাছিল, ইহাই অন্তমিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থথানি দার্শনিক হুইলেও রচনাপ্রণালী অতীব প্রাঞ্জল, ও স্থথবোধ্য। "বুন্দাবনলীলা" নামক একখানি প্রাচীন গছ গ্রন্থ প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দের পূর্বের রচিত হইয়াছিল, উহা ভাষাপরিচ্ছদের বঙ্গামুবাদ হইতে প্রাচীন-তর বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু বিষয় গুণে রচনা অতীব স্থমধুর হইয়াছে। উহার বাক্য-গ্রথনপ্রণালী বেশ প্রাঞ্জল, আধু-নিক রচনা হইতে পার্থক্য অতি অল্প এবং ভাষাও বিশুদ্ধ। যে সময়ে গ্রন্থানি বিথিত হইয়াছে, সে সময়ের গছ ভাষা আরবী. পারসী ও হিন্দুস্থানী শব্দের গুরুতর ভারে ভারাক্রান্ত; অথচ এই গ্রন্থখনির ভাষায় কোন প্রকার আবর্জনা প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হয় নাই। বঙ্গীয় কাব্যের কোমল ঝঙ্কারে, সংস্কৃত শব্দের সরল স্থললিত পদবিভাবে, অথচ ব্যাকরণের বিধিবদ্ধ বাক্যগ্রন্থনে এই গভ পুস্তকখানি গভের আদর্শরপে পরিগৃহীত হইবার উপযুক্ত। এই গ্রন্থের রচনা হইতে বুঝা যায় যে, উহা ইংরাজ-প্রভাবের পূর্বে অথবা সমকালে রচিত হইয়াছিল। অনেক সাহিত্যরথও সেকথা স্বীকার করিয়াছেন; তাহা হইলে রামমোহন রায় মহাশয়ের প্রতিমাপূজার-প্রতিবাদ, অথবা রামরাম বস্তর প্রতাপাদিত্যচরিত্র কোন ক্রমেই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম গছ-সাহিত্য বলিয়া গহীত হইতে পারে না।

এদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন এবং গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষাতেই গ্রন্থ লিখিতেন, তৎকালে ভাষাতে গ্রন্থ-বিরচন তত সন্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হইত না। যাহারা ভাষায় লিখিতেন, তাঁহারা কথন-ভাষায় পুস্তক লিখিতেন না। কথন-ভাষা ধ্রন্দাধারণের নিকট আদরণীয়ও হইত না। যাহা সর্ব্যত্ত স্থান্ত স্বাহ্ম আদর কোথায় ? এইরূপ বহু কারণে প্রাচীন সময়ে বঙ্গীয় গত্ম সাহিত্যের প্রতি লেখকগণের চিত্তর্ত্তি আরুষ্ট হয় নাই। কিন্তু তথাপি এক ৰারেই যে গত্মে কোন গ্রন্থ লিখিত হয় নাই, আমরা এরপ অনুমান করিতে পারি না। বিরলপ্রাচার ছিল বলিয়া হয়ত সেই অল্প সংখ্যক পুস্তকের প্রায় সকল শুলিই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথবা গুণিগণের নয়নান্তরালে

কত পল্লীর কত প্রাচীন পেটিকার বিবিধ প্রকার কীটরাশির রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেছে।

বাহাই হউক, বর্ত্তমান সময়ে যে কয়েকথানি গান্ত পুস্তক
আমাদের জ্ঞানগোচরে উপনীত হইয়াছে, আমরা ভাষাবিজ্ঞানের
বর্ত্তমান আলোকে সেই সকল পুস্তক হইতেই প্রাচীন বঙ্গীয়
সাহিত্যের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রকৃতিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ
আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

> শৃত্যপুরাণ—রামাই পণ্ডিতকত; এখানি বৌদ্ধপ্রভাব কালের পত্যগদাময় বাঙ্গালা পুস্তক। এই পুস্তক থানিতে পণ্ডের অংশই অধিক, স্থানে স্থানে গত্ম রচনাও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক অমুসদ্ধানে সপ্রমাণ হইয়াছে এই পুস্তকথানি প্রায় এক সহস্র বংসর পূর্বে বিরচিত হইয়াছিল। ইহার স্বিশেষ বিবরণ বাঙ্গালা ভাষার পত্য-সাহিত্য বিবরণে দ্রন্থব্য। এই পুস্তকে লিখিত গত্যের নমুনা এইরূপ:—

"পশ্চিম ছুআরে কে পণ্ডিত। সেতাই জে চারি সএ গতি আনি লেখ্যা। চক্রকটাল জে জে বহরা ঘটদাসী, দৃত নহি ডরার তুমারে দেখিআ। চিত্রগুপ্ত পাঁজি পরিমাণ করে। দৃত যমের বিল্যমানে। লহার ছুআরে কে পণ্ডিত। নিনাই যে আট সএ গতি আনি লেখ্যা। হুমুমস্ত কটাল জে চরিত্র ঘটদাসী দৃত নহি ডরাএ তুমারে দেখিআ। যমরাজ বৈসেআছে ধরাআ সিংহাসনে।" ইত্যাদি

ইহার পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালী লেখক গছ লিখিবার প্রায়াস পাইয়াছিলেন কি না জানা যায় না। রামাই পণ্ডিত স্থানে স্থানে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এইরূপ গছ লিখিবার চেষ্টা করিয়াও পছ-রচনার কুহকিনী আকর্ষণী শক্তির হস্ত এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত গদ্যও যেন ভাঙ্গা ভাঙ্গা পদ্যেই পরিণত হইয়াছে। এই গদ্যের পদসংস্থান পদ্যের রীত্যমুযায়ী বলিয়াই প্রতি-ভাত হয়।

২ চৈত্যরূপ-প্রাপ্তি—এথানি ক্ষুদ্র পাতড়া পুস্তক। চণ্ডীদাস
চৈত্যরূপ প্রাপ্তি

ঠাকুর কত বলিয়া লিখিত আছে। ইহার যে
নকল পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা
বাং ১০৮১ সালের লিখিত। এই পুস্তকখানির আরম্ভ এইরূপঃ—

"চৈত্যরূপের রাচ অধরূপ লাড়ি (নাড়ী?)। রা অক্ষরে রাগ লাড়ি।
চ অক্ষরে চেতন লাড়ি। র এতে চ মিশিল, রা এতে বিদিল। ইবে এক অকা
লাড়ি। রাগ রতি। লাড়ির নাম হধা। সেই লাড়ি সাতাইশ প্রকার।
কোন্ কোন্ লাড়ি রাগ রতি। আদৌ (১) ভাব লাড়ি, (২) রসমোহন,
(৩) চিত্রপ্রকাশ, (৪) রসপ্রকাশ, (৫) রসোরাস। (এইরূপ সাতাইশ
লাড়ির নাম লিখিত হইরাছে, অতংপর লিখিত হইরাছে) \* \* রসবিলাপন জিই তিহ রজকিনী লাড়ি। \* \* এই ঘুই লাড়ি শ্রীমতীর অধর
হৈতে সব অক্ষে বৈসে। (অতংপর প্রতিপং হইতে পূর্ণিয়া পর্যান্ত প্রত্যেক
ভিষ্তিজ রতির স্থান নির্দেশ করা হইরাছে। উহার পরে লিখিত হইরাছে—)

জিছ রঞ্জকিনী ভিছ রাগমই। রাগ আন্ধা প্রীমতীর অক্ষ এক হন। জিছ চেতন রূপ ভিছ চণ্ডীদাস। কার দেহ। প্রীমতীর অন্তরঙ্গা দেহ। রঞ্জকিনী কার দেহ। চণ্ডীদাসের অন্তরঙ্গা দেহ। এই চুইজন শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা লাড়িতে। এই চুই দেহ শ্রীমতীর অন্তরঙ্গা লাড়িতে এক দেহ হইল। তপ্তকাঞ্চনরূপে তিন একবর্ণ। তিন এক প্রকৃতি। এক ভাব নগরে একুই ভাবে একুই রতি। \* \* রাগমই আন্থাতে বিহার করেন। জিঁহ রঞ্জকিনী তিহঁ রসমোহিনী। শ্রীমতী রমণকে মোহিত করে। সেই মুখপদ্ম কুমরিয়া বর্ণ হয়ে। চ কে র কৈল র কে বা কৈল। ইত্যাদি

ইহাই চণ্ডীদাস ঠাকুররচিত গলের নমুনা। ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার গছ রচনার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে চণ্ডীদাস যে পছে ভজনসাধনতত্ত্ব লিথিয়াছেন, অনেকে সেই প্রহেলীর ভাষা পাঠ করিয়াছেন। "চৈত্যরূপপ্রাপ্তি" পুস্তক-খানিই সম্ভবতঃ পাঁচশত বংসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এ পুস্তকখানি সহজিয়া বৈফ্যবসম্প্রদায়ের সাধন সম্বন্ধীয় আদি-পুস্তক বলিয়া অমুমিত। সহজিয়াদের উপাসনায় তাদ্ভিক মত ও অবৈতবাদীদের মতের প্রভাব অনেকটা মিশিয়া গিয়াছিল। শুদ্ধ-বৈফ্যবগণের সাধনপ্রণালী হইতে উহাদের সাধনপ্রণালী স্বতম্ত্র।

ত দাদশপাট-নির্ণয়—শ্রীনীলাচল দাসক্ত। এথানি প্রায় দাদশপাট-নির্ণয়

তিনশত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি। ইহাতে পত্তে ও গতে দাদশপাটের বিবরণ লিখিত ইইয়াছে। গভাংশ অতি অল্প। গতের নমুনা—

"এইত কহিল দ্বাদশপাট। আর ঘোষ ঠাকুরের পাট তিন পাট তিন জনে।"
অতঃপর বহুকাল বাঙ্গালা ভাষার যে সকল গত্ত ও
পত্তময় পুস্তক রচিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সকলগুলিই
সহজিয়াদের রচিত। এতন্মধ্যে যে সকল পুস্তক আমাদের
হস্তগত হইয়াছে নিমে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। ইহাদের
মধ্যে কোন খানি শ্রীরূপ-গোস্বামীর রচিত, কোন খানি বা
কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নামধ্যে বৈষ্ণব কবিগণের রচিত
বলিয়া প্রকাশ; ফলতঃ একথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পরবর্তী
সহজিয়াগণ আপনাদের ভঙ্জনপ্রণালী বৈষ্ণবসমাজে প্রচলন
করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণবসমাজের স্থবিখ্যাত গ্রন্থকারগণের
নামেই নিজ নিজ পুস্তকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

ব্যাশ্রম-নির্ণর—এথানিও গছপছমর ক্ষুদ্র পুস্তক। সহজিরা
 ব্যাশ্রম-নির্ণর
 ব্যাশ্রম-নির্ণর
 এই পুস্তকে লিখিত হইরাছে। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন
 ব্যাপ্রমান্ত তার কানও পরিচর
পাওরা যার না। ইহার আরম্ভ এইরপঃ—

"আশ্রর পঞ্চ প্রকার। কি কি পঞ্চ প্রকার—নামাশ্রর, মন্ত্রাশ্রর, ভারশ্রের, প্রেমাশ্রর, রমাশ্রর এই পঞ্চ প্রকার।" গ্রন্থের মধান্থলে লিখিত আছে—"কুঞ্চের পঞ্চণ্ডণ:—শব্দগুণ স্পর্শগুণ রূপগুণ রসগুণ গদ্ধগুণ। বর্ত্তে কোথা। শব্দগুণ বর্ত্তে কর্ণে, স্পর্শগুণ বর্ত্তে অঙ্গে, রূপগুণ বর্ত্তে নেত্রে, রুসগুণ বর্ত্তে অধরে, গদ্ধগুণ বর্ত্তে নাদিকার।"

গ্রন্থশেষে পল্পে এইরূপ ভণিতা লিখিত হইরাছে:-

"ভজননির্গয়কথা হইল প্রকাশ।

বৈষ্ণৰ কুপায় কহে এটিচতগ্ৰদাস ॥"

ে রূপগোস্বামীর কারিকা—ঐ শ্রেণীর আর একথানি পুস্তক। আশ্রয়-নির্ণয়ের সহিত বিষয় ও ভাষায় এই গ্রন্থের সবিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইল না। এই পুস্তকথানির ১০৮২ সালে লিখিত প্রতি লিপি আমরা পাইয়াছি।

ভ রাগময়ীকণা—গভ্য-পত্তময় সহজিয়া বৈষ্ণবস্প্রাদায়ের ক্ষুদ্র রাগময়ীকণা পুস্তক। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লিখিত বলিয়া প্রচলিত। প্রশ্নোতরচ্ছলে সহজিয়া বৈষ্ণব-শ্পোদায়ের সাধনতত্ব ইহাতে লিখিত হইয়াছে। প্রতিলিপি শং-১০৮২ সালে লিখিত। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপঃ— "রূপ তিন হয়। কি কি রূপ হয়। ভামবর্ণ গৌরবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ। \* \* গভিন মত হয়। কি কি গুণ \* \* লীলা ভিন কি কি, বঞ্জনীলা ঘারকা-হিজে গৌরলীলা। দশা তিন ইত্যাদি।"

পুস্তক শেষে লিখিত হইন্নাছে:—

"এতেক লক্ষণ কহিলা শ্রীক্তীয় গোসাঞি।
শ্রীক্ষপ চরণ বিন্মু যার গতি নাই।

গ্রন্থ রাগমন্ধী তার চুমুক কহিন্তু।

"

৭ আত্ম-জিজ্ঞানা—গত্য-পত্ময় ক্ষুদ্র পুস্তক। প্রশ্নোত্তর-শাস্ম-জিজ্ঞানা চ্ছলে সহজিয়াগণের সাধনতত্ত্ব এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। গতের ভাষা এইরূপঃ—

"তুমি কে আমি জীব। কোন জীব উৎকৃষ্ট জীব। ধাক কোধা, ভাণ্ডে। ভাণ্ডতত্ব বস্তু হইতে হইল।\* গুণ কি সদা চৈতন্ত বলি দেন। ভাহাকে জানিব কেমন কর্যা। আপনি জানান স্বরূপের হারে জানান।"

এই পুস্তকের রচয়িতা ও কৃষ্ণদাস যথা ঃ—

"সহচরী সহ আম্বাদিতে মোর চরম আশ।

আত্মজিজ্ঞাসা-সারাৎসার কহেন কৃষ্ণাস।"

৮ দাস্তাত্তই-ভাবার্থ—সহজিয়া বৈঞ্বসম্প্রদায়ের ভজনতত্ত্ব দাস্তান্যই-ভাবার্থ সম্বন্ধীয় পৃস্তক। এই পৃস্তকথানিও ক্ষুদ্র। কিন্তু ইহাতে কোথাও প্রম্ম রচনা নাই। ইহার আরম্ভ এইরূপ—

"অথ দাস্তাদাই ভাষার্থ প্রাকৃতভাষ্টা লিখাতে।

'দাসী ভাব ছুই প্রকার। স্বামীর সক্ষে সেবা করণে তাসমুক্তা যেথানি, সেথানি সভয়। তাস ছাড়া যেথানি সেথানি নির্ভয়। তবে গোপী ভাবেতে হথানি সমান নচে সেথানি অসম। \* \* দেহ অক্ষর মন্ত্র অক্ষর। সাধকের সাম কক্ষরে সেই দেহ অক্ষরে যথন একীকরণ হয় তথন রাধাক্ষী হয়। তবে অন রাধার্মণের স্থাক্ষী হয় তথন রসাক্ষী বলি। যাল্যপি কোটি কোটি সাধক বর্ত্তনান তথাপি এমন রসাকর্ষণ এত্রীজিউ ব্যতিরেকে অন্ত দর্শন না হর।
এত্রীজিউর প্রতিবিদাঝা দাধকের আত্মার সহিত হিলোলে নিজ প্রাণ সেই
আত্মায় ফলিত হএন। হবামাত্র সকল বিন্দৃত হইয়া রাধা প্রতিবিদ্ধাঝা রসমূর্ত্তি,
হইয়া রাধা ও বাফ আন্থাদ প্রবর্ত্তক থাকেন। এইজীউ বারং বারং যেমতি
তেমতি প্রবর্ত্ত জীব হএন। তাহাতে থাকিয়া তাহার আন্থাদ করেন। ইত্যাদি

এই পুস্তকথানির প্রতিলিপি বাং ১০৯২ সালে লিখিত। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম পাওনা গেল না।

ন আলম্বন-চক্রিকা—এই পুস্তকে যুগলকিশোরের পূজা— আলম্বন-চক্রিকা পদ্ধতি বাঙ্গালা গতে লিখিত হইয়াছে। পুস্তকথানি অতি জীর্ণ—প্রতিলিপিথানিও আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। পুস্তকথানি ক্ষণাস কবিরাজের রচিত বলিয়া প্রকাশ। গ্রন্থমধ্যম্থ ধ্যানাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহার কোথাও পত্ম রচনা নাই। ভাষার নমুনা এইরূপঃ—

"রজনী বোগে শ্রীবৃন্দাবন মধ্যে অভিসার করিবে। সেবাতে নিযুক্ত হইয়।
রাধাকুণ্ডের জল এক কলস স্থামকুণ্ডের জল এক কলস। স্থামকুণ্ডের জরে
কিশোরীর স্নান। রাধাকুণ্ডের জলে শ্রীকৃষ্ণ জীউর স্নান। গা মোছন করাইয়া
কিশোরী জিউর নীলবন্ত্র পরিধান। কিশোরী জিউর বেশঃ—কঘরীর লোটদ
তাহে সোনার ঝাণা, রিন্দিন পাটের গাথনি কপালে সিন্দুর চন্দন কন্ত বি বিন্দু
অলকাদি নরনে অঞ্জন নাসিকাতে গজমুক্তার বেশর, বক্ষে নীলকাচনী।"

১০ উপাসনাতত্ব—গত্য পত্যময় পুস্তক। ইহাতে সহজিয়াত সম্প্রদায়ের উপাসনাতত্ব প্রশ্নোত্তরজ্ঞলে লিখিত ইইয়াছে। আমাদের প্রাপ্ত প্রতিলিপি বাং ১০৮২ সালে লিখিত। ভাষা এইরূপঃ—

"উদ্দীপনা কি। সঙ্কীর্ত্তন আর কৃষ্ণকথা আর বিগ্রহ-সেবা আর শ্রীপ্তকর পাদপত্ম এই চারি উদ্দীপনা হয়।"

১১ সিদ্ধতত্ব—সহজিয়া-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় প্রাচীন সিদ্ধতত্ব গভা পৃস্তক। রচন্নিতার নাম পাওয়া গেল না। প্রতিলিপির সময় বাং ১০৮২ সাল। ভাষা এইরূপঃ—

"আদে সিদ্ধি নাম ধারণ করিয়া শরীর শোধন করিব। \* \* স্থিক্ষ কলে প্রান করায়। প্রীঅক্ষে চন্দ্রকেতকী পূষ্প মার্জন করিয়া কিমিট (?) পাট্যক্ষ্র পরায়। প্রীঅক্ষ দর্শন করিব। \* কপুরিবাসিত জলপাত্রে দিয়া আচমন করায়। কপুর তামূল ভোজন করায়। দিব। দিবা শ্বায় সরান করায়ব। তবে পাদসেব। করিয়া দওবৎ করিব।" ইত্যাদি

১২ ত্রিগুণাত্মিকা — সহজিয়া বৈষ্ণবসম্প্রদারের পুস্তক।

সাধনতত্ত্বই গ্রন্থ মধ্যে বিবৃত। এই পুস্তকথানির

ত্রিগুণাত্মিকা রচয়িতার নাম পাওয়া গেল না। প্রতিলিপি
প্রায় আড়াইশত বৎসরের পুরাতন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার
ভাষার নমুনা এইরূপঃ—

"এই কাঁথ্লিক বাচিক মানসিক জানিকা সাধন করিলে অনঙ্গের কৃণা হয়। শ্রীমতা আপন করিয়া লএন।" ইত্যাদি

১৩ আত্মসাধন-এখানি গ্রুপভ্মর সহজিয়া বৈক্ব-

শাস্থাখন সম্প্রদায়ের সাধনপ্রণালীবিষয়ক পৃস্তক— প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত, যথা—

"চতুর্তির উৎপত্তি কোথা। গোলকনাথ হৈতে। তেঁহ কোন নাএক। ীৰগোঁর নাএক। তার গুণ কি তার তিন গুণ।" ইত্যাদি

১৪ ভোগপটল—এই পুঁথিতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের
তালিকা আছে এবং উৎসবের ভোগাদির
ভাসন কি প্রকার করিতে হয়, ইহাতে তাহার

स्नित्म चाह्य। ভाষা এইরূপ —

"মধ্য স্থলে পঞ্চজ। পূর্ববমুখে মাতাপিতাদি। পূরী ভারতী সমুখে। প্রাথামীরা বামে দক্ষিণ মুখে। বাদশগোপাল দক্ষিণে উত্তর মুখে। মহস্তরা ভুদ্দিগে যসাইবে। এইরূপ ক্রমে যার যেই বামে দক্ষিণে বসাইবে। ইহাতে উপাসনাক্রম জানিয়া বিবেচনা করিবেন। ইহা না জানিরা অস্ত মত করেন ব্যবে প্রভুর হারে অপরাধী হইবেন।" ইত্যাদি

: ৫ দেহভেদতন্ত্-নিরূপণ—সহজিয়াসম্প্রদারের গভ-পদ্যময়

ত্ত্বক—গদ্যসাহিত্যের নমুনা এইরূপ—

"এক মন করে গঞ্চমুক্তি কার্য। আর এক মন করে লোভ মোহনারা ধ্রো খ্রী পুত্র পালন। আর এক মন করে মিথ্যাপ্রপঞ্চ অনাচার কুটনাটি রীব হিংসন।" ইত্যাদি

: ভ চন্দ্রচিন্তামণি—প্রেমদাসকৃত এখানি সহজিরাসম্প্রদায়ের
তত্ত্বনির্ণায়ক গদ্য-পুস্তক। ইহাতে গৌরচন্দ্রচিন্তামণি
লীলার পঞ্চশক্তি, কৃঞ্চলীলার পঞ্চশক্তি,
কারার পঞ্চশক্তি, শৃঙ্গারের পঞ্চশক্তি, পীরিতের পঞ্চশক্তি,
পঞ্চভূতের দশশক্তি আত্মার শক্তি ইত্যাদির নাম ও সংখ্যা লিখিত
আছে। ভাষার নমুনা এইরপ—

"এই তুই উদয় না হলে দেহরাপী ভাও থাকে না। \* খেত কুম্দে চল্লমধুরসকে পোষক করে।" ইত্যাদি

১৭ আত্মজিজাসা-সারাৎসার—ক্ষণদাস বিবচিত। গত্য-পত্মময় ক্ষুদ্র গ্রন্থ। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ব এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। প্রশ্নোতরচ্ছলে লিখিত। ইহার ভাষা ও রত্তান্ত আত্মনির্ণয়, দেহকড়চ প্রভৃতি গ্রন্থের ন্তাম।

১৮ তিন মান্তবের বিবরণ—গভ-পভমর ক্ষুদ্র গ্রন্থ। প্রণেতা জগরাথ দাস। বিষয় —সহজিয়া সাধনতত্ত্ব।

১৯ সাধনাত্রস—এথানি গত্ম-পত্মম গ্রন্থ। রচরিতার নাম নাই। এথানি সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয়। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"শ্রীনন্দনন্দনের বরঃক্রম ভাব। \* ১৫ বংসর ৯ মাস গ দিবস ৬ দশু।
ভামবর্ণ পীতবন্ধ পরিধান। মউরপুচ্ছ চূড়ার চালনে। অধরে মুরলী। রসয়াজ
মূর্ত্তি। নবলীলা আবাদন করিব। শ্রীকৃষ্ণ ভারুজীউর বয়ঃক্রম ১৬ বংসর
মাস ১৫ দিবস। নীলবন্ত্র পরিধান তথ্যকাঞ্চন গৌরাঙ্গী। মুপ্বর্ণ চক্রমার
প্রায়। গজগামিনী প্রেমের সুরতি হইল। নিরম্ভর ভাবনা করিব। \* সাধন
স্বীর আশ্রেজ হইলে স্বী হয়। ইত্যাদি

শিক্ষাপটল—গছপভ্যয় গ্রন্থ, কোনও এক নরোভ্রম
দাস লিখিত। সহজিয়া সম্প্রদায়ের সাধনকথাই এই পুস্তকের
বিষয়। গভাংশের নমনা এই—

"ষয়ং ভগৰান্থাকেন কোথা।" অথও পদ্মের উপর। শ্রীবৃন্ধাবন হান সক্ষণান্তের প্রমাণ। অথও পদ্মের উপর পৃথিবী। অথও পদ্ম সিধা। \* শ্রীকৈতভাচরিতামূতে নধ্য খণ্ডে সনাতন গোসাঞীকে শিক্ষা দিলা। তেহো জিজ্ঞাসিলা শ্রীবৃন্ধাবন স্থান কতথানি ? মহাপ্রভু কহিলেন তাহাকে—ক্ষণাকের উপর বৃন্ধাবন স্থান। \* \* চক্রধারণ বৃন্ধাবন মধাস্থান। \* কালিন্দীর জলে রাজহংস কেলী করেন। নীলকমন্দ্র উৎপল তার মধ্যে রত্থাসনে বিসরাছেন তুইজনে।" ইত্যাদি

২১ সিদ্ধাস্তটীকা—রচয়িতা দামুদোষ গোস্বাসী। এথানি সহজিয়া ভজনবিষয়ক ক্ষুদ্র গছ গ্রন্থ। ভাষার নমনা এইরূপ—

"কামানুগা রাগানুগা। শ্রীরাধিকাজিউ কামমরী শ্রীরূপমঞ্জী কামরূপ। তার স্থারী কে তার আমি। তুমি কে? আমি তটস্থার ইচ্ছাময়ী। কোন ভক্তি কামরূপা ভক্তি।" হ'ভাদি

২২ ক্বঞ্চক্তিপরায়ণ—গভ্যপত্ময় সহজিয়া পুস্তক। এথানিও প্রশ্লোভরচ্ছলে লিখিত। ভাষা এইরূপ—

"সেধানে মধ নাই ছঃখ নাই বিচ্ছেদ নাই জরা নাই মৃত্যু নাই ক্রোধ নাই আশ্চর্যা নাই অভিমান নাই অহঙ্কার নাই। \* \* রিপুগণ করেন কি কি ইন্দ্রিয়গণকে চেতন করেন। \* শীগুরু ওেঁছ সকলের পর। ভার সমান নাঞি।" ইত্যাদি

২৩ উপাসনানির্ণয়—এই পুস্তকখানিও আশ্রয়নির্ণয়ানির ন্যার প্রশ্নোত্তরচ্চলে লিখিত সহজিয়া গ্রন্থ। সংক্ষিপ্ত উক্তি প্রত্যুক্তিতে এই গ্রন্থ বিরচিত। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"কৃষ্ণ ভক্ত কাকে কহি। শ্রীরাধিকাকে কহি। বৈক্ষণ কহি কাকে। গোপাঙ্গনাকে কহি। প্রেনের স্করণ কে। শ্রীকৃষণ। ভাগ কহি কাহাবে। রতিকে ভাগ কহি।" ইত্যাদি

২৪ স্বরূপবর্ণন--পদ্ম-গছমর ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ইহাতে সহজিরা সম্প্রদারের সাধনতত্ত্ব লিখিত আছে। ক্রফদাস ইহার প্রণেতা। ভাষার নমুনা এইরূপ---

"শীশীগুরুদেব দিদ্ধি বাহা। মনহান মহত্তর বুন্দাবন। তাহার দিদ্ধি নাম। সারপ্রতিতা নির্মাল পদ্ম। বিলাসের নাম আনন্দতত্ত্ব। পর্মার্থেছ নাম আক্ষরত্ত্ব।" ইত্যাদি

২৫ রাগমালা—গভপত্তমন্ত্ব পুস্তক। কবি নরোন্তম দাস

এই পুস্তকের রচম্বিতা বলিয়া লিখিত। কিন্তু

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ও প্রার্থনা পুস্তকের রচম্বিতা

এই পুস্তকের প্রণেতা নহেন। এখানিতে সহজিয়া সম্প্রদারের
সাধনের কথা লিখিত হইরাছে। ভাষার নমুনাঃ—

"অধ উদীপন কৃষ্ণগুণনির্গর। রাধাকৃষ্ণ গুণ নিরূপণ। শব্দ গদ্ধ রূপ রুদ ও স্পর্গ একথা পঞ্চিধ। রাধিকায়াঃ পঞ্চিধাঃ। কর্ণে শব্দগুণ নেত্রে রুণগুণ নাদাতে গ্রন্থণ অধ্যে রুদগুণ, অব্দে স্পর্গগুণ। ইত্যাদি ২৬ দেহকড়চ —গছ্য-পছ্মর পুস্তক। নরোভ্য রচিত বলিরা
প্রথিত। কিন্তু এই পুস্তক নরোভ্য ঠাকুর মহাশরের রচিত নহে।
ইতঃপূর্বে যে আত্মজিজাদা পুস্তকের নামোলেথ করা হইয়াছে,
দেই পুস্তকের ভণিতা ব্যতীত আর সকল
অংশেই উভয় পুস্তকের পূর্ণ ঐক্য পরিলক্ষিত
হইল। কোনও ব্যক্তি ক্ষম্বাস ও নরোভ্যমের নামে সহজিয়া
সম্প্রদারের লিখিত এই মেকি গ্রন্থ চালাইয়াছেন, ইহাই
জনেকের বিখাস।

২৭ চম্পককলিকা—গ্রন্থকারের নাম নাই। এখানিও গল্পপল্মর গ্রন্থ। চম্পককলিকা গ্রন্থথানিতে সনাতনের কারামোচনই মুখ্য ঘটনা। পুস্তকথানিতে বাউল সম্প্রদারের ভজনতত্ত্বও আছে। ইহার গল্পের নমুনা এইরপ—

"কৃষ্ণলীলা কয় মত দুই মত—প্রকট ও অপ্রকট। আর প্রকটলীলাতে নথুরাদি গমন অপ্রকটে বৃন্ধাবনে স্থিতি। অবতারী কে? দন্দনন্দন। অবতার বস্থদেবনন্দন। কয় কৃষ্ণ? তিন কৃষ্ণ। কয় রাধা? তিন রাধা? তিন কৃষ্ণ কে কে? বস্থদেবনন্দন নন্দনন্দন ব্রেক্তনন্দন। তিন রাধা কে কে? কামরাধা প্রেমরাধা ভাবরাধা। কামরাধা চক্রাবলী প্রেমরাধা ভ্রমরাধা দ্বভাক্নন্দিনী ভাবরাধা পৌর্ণমাসী। \* তিন বাঞ্ছা কি কি? ভক্তভাব ভক্তসঙ্গ প্রেম আশাদন। প্রেমের স্বভাব কি? বাউল। সিজের উপাদনা কি? কামগারিত্রী।" ইত্যাদি

২৮ আত্মতত্ত্ব—কুদ্র পুঁথি, গতে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক আছে। এখানিও বাউল সম্প্রদায়ের পুস্তক। ভাষার নমুদা—

''জিজ্ঞাদা ছলে গুরুশিষ্য দম্বাদে। উত্তর প্রত্যুত্তর। তুমি কে? আমি জীব। কোন জীব ? পিতার পুত্র। জীবের জন্ম কিদে? পিতৃবীজে। পিতার বীজ কেমন ? শুভ চক্র বিন্দু। মাতার বীজ কেমন ? রক্ত বিন্দু ইত্যাদি।"

২৯ তত্ত্বকথা—বাউল সম্প্রদায়ের ক্রুত্র প্রস্তক। রচয়িতার নাম নাই। ভাষা এইরূপ—

"ততউৎপত্তিকথনং। প্রকৃতি পুরুষ হইতে মহন্তত্বের জন্মণ মহৎ হইতে রাজস অহন্ধার। সাত্তিক অহন্ধার তামস অহন্ধার। এই তিন অহন্ধার ভিইতে আকাশের জন্ম। ইহার শব্দগুণ। আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম। ইহার শব্দগুণ । \* \* আশ্রয় পিতামাতার চরণ উদ্দীপন ছুরাশাদি শ্রবণ ইত্যাদি।"

৩০ পঞ্চাঙ্গনিগূঢ়তত্ত্—এখানি বাউল সম্প্রদায়ের সাধন-তত্ত্বের পুস্তক । এথানিও গভ্ত-পভ্তময় । রচয়িতার নাম নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ—

৩১ হরিনামের অর্থ—গল্পে লিখিত। এথানিও বাউল-সম্প্রদায়ের সাধনতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তক। রচয়িতার নাম নাই। ভাষা এইরূপ—

इ मार्क छङ्ग रहा। दा भरक ताला। कू मारक नामक रहा। आया मारक

গোবিন্দ। রা শব্দে সপ্তকর্ষণ হয়। ম শব্দে চিত্র রাধা। বীজ ক্লীং কুফায় স্বাহা। ইত্যাদি

তং গোষ্ঠীকথা—রচয়িতার নাম নাই। গ্রন্থের ভাষা এইরপ—

"শীরাধাক্কার নম:। শ্রীবৃক্ত রূপগোষামী জি শেষ লীলাকালে শ্রীক্বিরাজ গোষামী শ্রীবৃক্ত দাসগোষামীকে নিবেদন করিলেন। শিষা নামের প্রসঙ্গ শুনিরা দাসগোষামী কবিরাজ গোষামীকে ক্রোধ করিলেন। ভর পাইর। কবিরাজ গোষামী শ্রীকৃত্ত হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গেলেন। সে সকলে শ্রীবৃক্ত ভট গোষামী জিউ বৃহৎ সনন্দ সদীপিকা লিখিতেছিল। সে কথা শুনিরা কবিরাজ গোষামীবৃত্ত খুনী হইল। নিকটে বিরলে ভাকিরা পুত্তক লিখিল। কবিরাজ গোষামীবৃত্ত খুনী হইল। নিকটে বিরলে ভাকিরা পুত্তক লিখিল।

৩০ সিদ্ধিপটল—সহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গ্রন্থ। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"মহাপ্রভূর দিন্ধি নাম কি ? মনোহর। সাধ্য নাম কি ? নায়কচ্ড়ামণি। সক্ষেত নাম কি ? গৌরমণি। নিত্যানন্দ প্রভূর দিন্ধি নাম কি ? চক্রবিস্থ, সাধ্য নাম কি ? লীলাঘিম্ব। সক্ষেত নাম কি ? রাসবিস্থ।" ইত্যাদি

৩৪ জিজাসাপ্রণালী — এখানি গছা কুক্র পুঁথি। রচিরিতার নাম নাই। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"জিজ্ঞাসা পত্র। আশ্রয় কি ? শ্রীগুরু। উপাসনা কি ? কুঞ্মস্ত্র।
কয় অকর ? বড়ক্ষর। অবলম্বন কি ? শ্রীকৃঞ্ছ। আলাপন কি ? শ্রীকৃঞ্ছ
কথা। \* প্রবেশ কোথায় ? রাম কৃঞ্ছ ও হরিতে। সাক্ষী কে ? আগম
নিগম। পুরোহিত কে ? কৃঞ্চন্দ্র। ঘটক কে ? কেশ্ব ভারতী। সভাপতি
কে ? নারদ! প্রমাণ কে ? সনকাদি মুনি। জ্ঞাতি কে ? ঘাদশগোপাল।
কর্মা কি ? উপার্জন। "ইডাাদি

৩৫ জবামঞ্জরী—গ্রন্থের প্রণেতা কে, ভাষা নিখিত নাই।
পুস্তকথানি সহজিয়াসম্প্রদায়ের কোন লোকের রচিত।
ইহার ভাষার নমুনা—

''ক্ষিতি জল বায়ু আকাশ এই পঞ্চরপ হৈতে দেহের প্রকাশ। ইহার রক্তবীজ চন্দ্রবীজ আর পুরুষের রেড ইহার আধার হয়।" ইত্যাদি

৩৬ ব্রজকারিকা—গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থথানি সম্পূর্ণ ব্রজকারিকা গেছামি বিরচিত পূর্ণ গ্রন্থ আলোচ্য চূর্ণক বিশেষ ব্রজকারিকা সমাপ্ত।" এই গ্রন্থে ক্লঞ্চের গুণ, গুণ হইতে পূর্ব্যরাগের উদয়। পূর্ব্যগের গুণ, অনুরাগ, উৎকণ্ঠা রাগ, স্পর্শন রাগ, কেবল রাগ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। তাহার পরে লিখিত হইয়াছে—

"এই পঞ্চপ্তণ হইতে প্রেমবৃক্ষ হৈল। সেই সে রাধিকার রূপ। সেই বৃক্ষে হুই শাথা নিকসিল। সে কে কে? এক স্থীভাব আর শাথাবিভাব। ক্রমে দক্ষিণ বাম জানিবেন। দর্শন আনন্দ মহাভাব দক্ষিণে। বিচ্ছেদ স্পর্শন বাম শাথাতে নিকসিল। এই হুই শাথা বৃক্ষ উদ্দ্রল হুইল। তাহার ক্ল

মিলনে আনন্দ। অমিলনে বিচেছে। মিলন হইতে এক ফল জন্মিল ভাষার নাম সঞ্জোগ।"

ইহার পরে রসসংখ্যা, নায়িকা সংখ্যা, মঞ্জরীসংখ্যা, রতি-সংখ্যা, স্থীসংখ্যা, প্রীগোরলীলার মঞ্জরী নির্দ্দেশ, প্রেমানুগা-কামানুগা বিচার, উহাদের ধাম প্রাপ্তির নির্দ্দেশ, কামগায়ত্রীর স্বরূপ সামান্ত দেহ, ভজনদেহ ও সিদ্ধদেহ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা আপাতদৃষ্টে অসংবদ্ধ স্ত্রবং। যথা:—

"আশ্রের শ্রীপ্তরু আলম্বন শ্রীবৈক্ষর উদ্দীপন কৃষ্ণকথা সামাশ্র দেহ ভজন প্রবৃত্তি ভজনদেহ সাধকে প্রবৃত্তি দিল্লদেহ নিত্য প্রবৃত্তি দিল্ল ইইলে নিতা বস্তুর সহিত সম্বল হয়। পূর্ণতা সাধকে থাকে। ঈশ্বরপরায়ণ কার্যা। দিল্লি অভিমান সহচরীবং। সেবাপরায়ণ ভবেং। \* \* সেই ছুথের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করিবেক। \* ভজনতত্ত্ব সংক্ষেপে কহিলাম \* ভজন দেহ সেই সেবার অভিলাধ করিবেক। শ্রীপঞ্চমী তিন দিবদ থাকিতে শ্রীমতী বাপের ম্বরে জান। নার্য, কাগুল, চৈত্র পর্যান্ত দোল্যাত্রা পূর্ণ হয়, যাবং তাবং বৃক্তানুপুরে থাকেন। তথা থাকিয়া নিতা থেলেন পাশা। পরে ১ \* দিবদ হোরি থেলা গোচারণ নাই। হোরি থেলার ছলে মধ্যাক্ষে কৃষ্ণমিলন। বৈশাধ মাদে মাদের ম্বর ইইতে আইদেন।"

৩৭ রসভন্ধন-তত্ত্ব—এই গ্রন্থথানি গণ্ডে ও পণ্ডে লিখিত। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ:—

প্রবর্ত্ত দেহেতে আশ্রয় আলম্বন উদ্দীপন কাকে বলি। আশ্রয় শ্রীগুরু পাদপন্ম আলম্বন সাধ্যক্ষ আর রাধাবৃত্তি ভাব। প্রেম আলাপন উদ্দীপন কথা। ব্রজ অনুসারে শ্বরণ ধ্যানাদি সেবা। সব লোভ করে মন বাক্য ইহা করিলে প্রবর্ত্তক দেহেতে সাধক হয়। \* \*

গ্ৰন্থপেষে লিখিত হইয়াছে:-

মামুষ আখ্যা কাকে বলি কেমন লক্ষণ কেমন ভাব কেমন তার কেলি কেমন স্থান \* \* সে মামুষের কেমন কথা কোথা সেই থাকে গতাগতি কার কার সনে তার নাম কেমনে জানিতে পারে। \* অবোধ অবলা তুহাকার নাম জান সে মামুষের গতাগতি ঈশ্বরের ভাণ্ডেতে। যেমতি গোয়ালা তুদ্ধ দধি জল ভাণ্ডে ভাণ্ডে করএ একত্র তেমতি সে দধির ভিতরে তেমতি থাকএ খুনি। এইরূপ জানিতে ঘসতি ভাব কেলি। ইত্যাদি

এ গ্রন্থখনিও আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

ত৮ এ শ্রি রন্ধাবনপরিক্রমার স্থাননিরূপণ—এই গ্রন্থথানি গল্মে লিখিত। ইহা প্রায় হুইশত বর্ষের প্রাচীন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ:—

"ভাহার উত্তরে প্রীরাধিকাজিউর ঘাট তাহাতে মহাপ্রভু বসিয়াছিলেন।
ভাহার উত্তর এক কোশ রাউল গ্রাম তাহার কুলরাগিরা কিশোরী জিউকে
পাইআ ছিলেন। \* \* \* তাহার পূর্বে শ্রীরাসম্থল সেইস্থানে হরিবংশ
পোসাক্রের সমাজ, তাহার কাটামাথা রাধা রাধা ঘলি আছেন। \* \* তাহার
পশ্চিমে নিভূত নিকুঞ্জ সেই স্থানে খ্যামানন্দ গোখামী নুপুর পাইরাছিলেন।
এই সরোবরে পাধর বাদ্ধা আছেন তাহার শোভা বাক্য অগোচর। শ্রীগোবিন্দ
কুত্রের পরে পাহাড়ের উপর শ্রীপুরী গোসামীর গোপালের শ্রীমন্দির দরশ্ন
ক্তরে । \* \* তাহার দক্ষিণ ছই কোশে গোবর্জনের শেব শ্রীকৃঞ্জের চূড়ার

চিহ্ন পাষাণে ব্যক্ত আছে অলি বড শোভা। \* তাহার পর শ্রীরাঘ্য গোস্বামীর গোয়াল তাহাতে এক সাধ্ ভজন করিতেছেন। আমরা অনেক ষত্নে দরশন করিলাম। \* \* পুকাইয়া চরণ-পাহাডেতে উঠিয়াছিলেন তাহাতে চরণ চিহ্ন আছে। • নন্দগ্রামের পূর্ব্ব অর্দ্ধ ক্রোশ কদম্বথণ্ডি তাহাতে কেলীকদন্দের ঝাড় অনেক আছে। তাহার পূর্ব অর্ধ ক্রোশ তুড়িখোন তাহাতে ঠাকুর টুকিদিয়া সক্ষেত করিয়াছিলেন। সেই স্থানে এক কুণ্ড। তাহার চৌদিকে কদম্বের বন। তাহার ঈশানে অর্দ্ধ ক্রোণ স্থির কণ্ড। তাহার ঈশানে বাবট গ্রাম শ্রীআরান ঘোষের বাডি। \* যাষ্ট্রগ্রামের পশ্চিনে কোঞ্চিল বন। কোকিলের ধ্বনি হইতেছে শ্রীমতী শুনিয়াছিলেন। সেইস্থানে এক কণ্ড। ভাহাতে কেলি-কদম্বের গাছ বেষ্টিত আছে। তাহা হৈতে হুই ক্রোশ চরণ-পাহাড় তাহার উপর বলরাম জিউর চরণ্চিহ্ন এক হাত প্রস্তু অঙ্কলি শ্রীকৃষ্ণের চরণ চিহ্ন তিনপোয়া প্রস্থ সাত অঙ্গুলি। এই পাহাডেতে গোধনের পাঁজ মোশের পাঁজ আর উটের পাঁজ। দেই পাহাড়ে ছুই ভাই মুরলী ধ্বনি করিয়াছিলেন। পাহাডে হাটু পাড়া চিহ্ন আছে। \* দেখানে উদয়ান্ত কুগু। শ্রীমতী দেইস্থানে রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পর ছোট দেকসাই তাহাতে শীবিষ্ণু স্বানে আছেন। শ্রীলক্ষ্মী গদদেবা করিতেছেন। \* তাহাতে অক্ষয়বট আছে তাহা হৈতে তিন ক্রোশ ভদ্রবন তাহাতে শ্রীকৃঞ্বাজা হইয়াছিলেন, দেবতারা আদেন নাই ভাহাদিগে চত্ত'জ দেখাইলেন। এই চত্ত'জ মুর্চ্চি প্রকট আছেন। তাহার পর্ব্দ দ্রই ক্রোশে নন্দঘাট তাহাতে নন্দরাল্লাকে যক্রনে লঞা গিয়াছিলেন। \* \* ভাণ্ডীর বনে বটবুক্ষ আছে। সেইখানে নিত্যানল প্রভ ছিলামকে বাহির করিয়া গৌডদেশে পাঠাইয়াছিলেন । \* \* এইস্বান হইতে যাসাতে আইলাম।"

৩৯ বেদাদিতত্ত্বনির্ণয়—এখানি বিশুদ্ধ প্রাচীন গল্প গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম গ্রন্থে লিখিত নাই। কিন্তু গ্রন্থখানি পাণ্ডিতা-পূর্ণ। গ্রন্থকার বেদাদি বহু শাস্ত্রীয় কথার বিচার করিয়া বৈষ্ণব উপাসনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বেদাদি-ভত্ত-নির্ণয় গ্রন্থকার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের লোক। গ্রন্থ প্রারম্ভে লিখিত আছে, শ্রীরাধা-রূপমঞ্জরী জয়তি। প্রথমতঃ প্রভূকে অতঃপর মহাপ্রভূকে শ্রীগুরুরূপে স্বীকার। তৎপরে গুরুশিয়ের দীক্ষাসম্বন্ধীয় আধ্যাত্মিক কথোপকথন, তৎপরে মানবজন্মতত্ত্ব লিখিত হইয়াছে। ইহাতে শরীরবিজ্ঞানের আনক সন্মতথ্য আছে। অন্নাদি পরিপাক হইয়া কিরুপে রুসরক্ত শুক্তে পরিণত হয়, তাহার স্থন্ধ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পুরুষের শুক্র ও স্ত্রীলোকের আর্ত্তব শোণিত-সংযোগে গর্ভাশয়ে কিপ্রকার ত্রণের উৎপত্তি বিকাশ ও বিবর্দ্ধন হয়, তাহাও বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অতঃপরে দেহেক্সির গুণবাদ, দেহের স্বাভাবিক ধর্ম, মায়াবাদ, আত্মতত্ত্বাদ, পরমাত্মবাদ, এবং শ্রীকৃষ্ণতম্বনাদ লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা বিশুদ্ধ, বিদেশীয় শব্দ পরিবর্জিত। ভাষার নমুনা এইরূপ:-

শীগুরু জিজ্ঞাদেন তোমার নাম কি ? শিষ্য কহেন—আমি শ্রীগুরুর দাস। শ্রীগুরু জিজ্ঞাদেন তোমার গুরু কে। তাহা বছ। শিষ্য কহেন আমার শ্রীগুরু শ্রীটেততা মহাপ্রভূ। শ্রীগুরু। তোমার শ্রীগুরু তোমাকে কি দেখাইয়া তোমার শ্রীগুরু হইয়াছেন।

শিষ্য। আমার শ্রীগুরু স্থামার দেছের মধ্যে পৃথিব্যাদি পঞ্চত**ছের সহিত** নিত্য চৈতন্তর আত্মা ঈখরকে দাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেধাইরা আমাকে চৈতন্ত করিয়া আমার শ্রীগুরু হইয়াছেন।

শ্রাগুরু। তুমি যখন জমুদ্বাপে অজ্ঞানস্বরূপ অন্ধকারে অন্ধ ছিলা তখন তুমি তোমার দেহের মধ্যে আন্ধা চৈতক্ত ঈশ্বরকে না দেখিয়াছিলা তখন তোমার দেহ কোথা হইতে পৃথিবীতে আদিল।

শিষ্য। তখন আমার এই দেহ মাতৃগর্ভ হইতে জমুদ্বীপে আসিয়াছেন।
আবার অক্সত্র—ধাঞ্চাদি পাক করিলে অন্নাদি হএ, পরে পিতামাতা সে
অনাদি ভোজন করিলে পিতামাতার উদরে পাক মাত্রের মধ্যে সে অন্ন
জঠরাগ্নিতে পাক হইলে যে রস উৎসর্গ হইয়া পড়িয়া লিঙ্গ ঘারাএ নির্গত হয়
ভাহা মূত্র বলি। পরে উদরের মধ্যে সে অনাদি পাক হইলে তাহার অর্জেক
বিষ্ঠা হইয়া গুহুদ্বারা নির্গত হয়ে পরে যে অর্জেক সার রস থাকে সে রসকে
উদরের মধ্যে বায়ুতে অক্স পাক পাত্রে নিজান। পরে সে রস জঠরাগ্নিতে
পাকাইলে সে রসের অর্জেক পিতামাতার শরীরে চর্ম ধাতুতে প্রবেশ করিয়া
চর্ম্ম ধাতু বৃদ্ধি হয়। ইত্যাদি

উপসংহারে লিখিত হইয়াছে ঃ—সাধু শ্রীগুরু হইতে আপনার আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া পরে নিত্য শ্রীনবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণটৈতক্স মহাপ্রভুকে প্রজ্যক্ষ দেখাইয়া পরে সাধক অভিমানে শ্রাবৃন্দাবন চিন্তাতে শ্রীকৃষ্ণাদিকে দেখাইয়া সিদ্ধাভিমানে শ্রীরাধাকৃষ্ণাদিকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া প্রেমলক্ষণার সমহি ভক্তি করিয়া নিত্য রসে বিরাজ করিয়া পুনর্বার শিষ্য শ্রীগুরু স্থানে কহেন—আপনে আমার জ্ঞানদাতা শ্রীগুরু আপনে আমার জ্ঞান জন্মাইয়াছ। তাহা বুঝিবার কারণ আমাকে জিজ্ঞানা করিয়াছেন।

সম্ভবতঃ সপ্তদশ খুষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়া থাকিবে। ইত্যাদি।

৪০ ভাষাপরিচ্ছেদের টীকার স্বাধীন বঙ্গান্থবাদ—এই গ্রন্থ খানির একথানি নকল পাওয়া গিয়াছে। উহা বাং ১১৮১ সালে লিখিত, উহার ভাষার নমুনা এইরপঃ—

গোতম মুনিকে শিষ্য সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাদিগের মুক্তি কি প্রকারে হয় তাহা কুপা করিয়া বল। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন তাবৎ পদার্থ জানিলেই মুক্তি হয়। তাহাতে শিষ্যেরা সকলে জিজ্ঞাসা করিলেন পদার্থ কতা। তাহাতে গোতম কহিতেছেন পদার্থ সপ্তপ্রকার জব্য, গুণ কর্ম্ম সামাল্য বিশেষ সমবায় অভাব। তাহার মধ্যে জব্য নয় প্রকার। পৃথিবী জল তেজ বায়ু আকাশ কাল দিক্ আত্মা মন এই নয় প্রকার। তাহার মধ্যে পৃথিবী তুই প্রকার। নিত্য পৃথিবী আর জক্ত পৃথিবী। নিত্য পৃথিবী পরমাণুরূপা, আর জক্ত পৃথিবী স্থলরূপা।। সেই পরমাণুরূপা পৃথিবী প্রলয়কালে থাকে স্প্রকালে তুই পরমাণু একত্র হইয়া ছাণুক হয় ইত্যাদি। \* আকাশ এক রিন্ত উপাধি ভেদেতে অনেক ব্যবহার জানিবে এবং ঘটাদি স্প্রকাশ এবং শরীরপ্র আকাশ। এইরূপ অনেক ব্যবহার জানিবে এবং ঘটাদি স্প্রকাশের নাশ নাই। বৈদান্তিকেরা আকাশকে জক্ত কহেন। আকাশেক্তিয় শ্রোত্র জানিবে। \* \* শক্ত প্র প্রকার ধ্যাত্মক ও বর্ণাস্থক। ক্যায় মতে

শব্দ মাত্র জম্ম। মীমাংসক মতে বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। ধ্যাত্মক শব্দ জন্ম। বর্ণাত্মক শব্দকে ঈশ্ব কছেন। মীমাংসকেরা প্রমাত্মা মানেন না।

যে প্রকারে রথগমন হেতু করিয়া রথ মধাবর্জী সারধির অনুমান কর।

দেই প্রকার শরীরের প্রবৃত্তি গমনাদি হেতু করিয়া জীবাক্সার অনুমান করিবে।
নতুবা রথ মধান্ত সারধির দর্শন খাহন লোকদিগের হয় না। তাহাদিগের রথ
মধান্ত সারধীর অন্থাকার প্রসঙ্গ হইতে পারে। অতএব আক্সা স্বীকার করিতে
হয়। যদি শরীর কর্ত্তা বলহ তবে শরীরের জ্ঞান স্বীকার করিতে হয়।

সচেতন পদার্থের কৃতি। অচেতন পদার্থে কৃতি নাই একথা অবশু বলিতে হয়।
দেখহ যদি অচেতন পদার্থের কৃতি থাকে তবে প্রস্তর কান্তাদির চেট্টা মানিতে
হয়। অতএব শরীরের যম্ম মানিলেই চৈতশু মানিতে হয়। যদি খল শরীরের
চৈতশু মানিলে ক্ষতি কি আছে। একথা ভালো নহে। যদি শরীরের চৈতশু
মানহ তবে মৃত শরীরের চৈতশু স্বীকার করিতে হয়। অতএব শরীরের চৈতশু
নাই বলিবে। সেই প্রযুক্ত শরীরে কৃতি নাই বলিতে হইবেক অর্থাৎ শরীর
ইন্দ্রিয়ের কর্তা নহে একথা বলিতে হইল। ইত্যাদি

৪১ ব্যবস্থাতত্ত্ব—ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় একথানি প্রাচীন পুস্তক। এই গ্রন্থের অধিকাংশই বাঙ্গালা ভাষায় গছে লিখিত। পুস্তকথানি ব্যবস্থাত্ত্ব

 এগার অধ্যায়ে বিভক্ত। এক এক পরিচ্ছেদে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। প্রথম পরিচ্ছেদেটী সংস্কৃতে লিখিত, ভাষা ভ্রান্তিপূর্ণ। প্রথম অধ্যায়ে গঙ্গালানের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তীর্থবারা ব্যবস্থা, ভাষা সংস্কৃত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অপালন নিমিত্ত গোবধ প্রায়ন্টিভবিধি। প্রথম অংশ সংস্কৃত। দ্বিতীয় অংশ বাঙ্গালা গদ্য, দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশেরই জন্ত্বাদ।
দ্বিতীয়াংশের আরম্ভ এইরপ ঃ—

"অথ অপালন নিমিত্ত গোবধ প্রায়শিন্ত ব্যবস্থা। সর্বথা প্রকারে প্রতিপালন না করে ইহাতে শীত অনিল উদ্ধনন শৃষ্ঠাগার জনসংধ্য অগ্নিদাহ, প্রন গর্ভ ব্যাদ্র ইত্যাদি নিমিত্ত বদি গোবধ হয় তবে অর্ধ গোচর্ম্ম গাত্রে দিঞা গো সহিত প্রত্যহ বাতায়াতরূপ ইতি কর্ত্তব্যতা করিয়া প্রালাপত্য ব্রত প্রায়শিন্ত হয়। যদি ইতিকর্ত্তব্যতা না করিতে পারে তবে ইতিকর্ত্তবাতার অমুকর এক প্রালাপত্য হয়। অতএব প্রালাপত্য দুই প্রায়শিন্ত হয়। তদ্মনুকর ষট্ কার্যাপন বরাটিকা দিবেক। ইহাতে এক সামান্ত দক্ষিণা হয়। তদমুকর ব্যম্ল্য পঞ্চার্যাপন সামান্ত গোম্ল এক কার্যাপন একশত ষট্ কার্যাপন বরাটিকা দক্ষিণা হয়। ইত্যাদি

অবিশিষ্টাংশ এইরপ গদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে প্রমাণ স্থারপ হই একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়ছে। রচ্মিতার নাম নাই। এত্য়তীত মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশ্ম বলেন, তাঁহার নিজ বাটীতে তিনি "স্থৃতিকল্পক্রম"নামক একথানি বাঙ্গালা স্থৃতি গ্রন্থ পাইয়াছেন। সেরপুরনিবাদী মহামহোপাধ্যায় প্রীযুক্ত চক্রকান্ত তর্কলন্ধার মহাশ্রের বাটীতেও বাঙ্গালা পদ্যে রচিত একথানি স্থৃতি গ্রন্থ আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আরও রাজা পৃথীচক্রের রচিত গৌরীমঙ্গল কাব্যে লিখিত আছে—

"শুতিভাষা কৈল রাধাবন্ত শর্মণ।"

অধিক সম্ভব, এই শেষোক্ত গ্রন্থগানি বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত।
৪২ বেদান্তানি দর্শনশান্তের অন্তবাদ—(এসিয়াটিক সোসাইটীর
গ্রন্থাগারে এই পুঁথিখানি সংরক্ষিত হইয়াছে।) অনুবাদকের নাম
বেদান্তানি দর্শন— নাই। এই গ্রন্থে ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়,
শান্তের অন্তবাদ ছান্দোগ্য আরণ্যক প্রভৃতি উপনিষদ পুশুক
এবং সাংখ্যদর্শনাদির অতি প্রাঞ্জল অনুবাদ দৃষ্ট হইল। এই
জীর্ণ পুন্তকথানি দেখিয়া বোধ হইল ইংরাজপ্রভাবের বহু পূর্বের্ম এখানি লিখিত হইয়াছে, ইহার ভাষা সরল ও স্থুথ পাঠ্য।
ধরামমোহন রায়ের অনুবাদ অপেক্ষা এই অনুবাদ অধিকতর
স্থুথবোধ্য ও প্রাঞ্জল। ইহাতে স্থার্ম বাক্যবিস্থাস বা স্থার্ম
সমাসবহুল পদ নাই। অতি সরল বাঙ্গালায় এই গ্রন্থখানি
লিখিত হইয়াছে।

৪৩ বৃন্দাবনলীলা—রচয়িতার নাম দেখা গেল না। এই পুস্তকথানি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্কে লিখিত বলিয়া নিণীত হয়য়াছে। এই পুস্তকেরও গদ্য অতি প্রাঞ্জল। ভাষার নমুনা এইরূপ—

"তাহার উত্তরে একপোয়া পথ চারণপাহাড়ী পর্বতের উপরে কৃষ্ণচক্রের চরণ চিক্ন ধেনুষৎসের এবং উঠের এবং ছেলির এবং মহিষের এবং আর আর অনেকের পদচিক্ত আছেন। যে দিবস ধেকু লইয়া সেই পর্ববতে গিয়াছিলেন ; स्म नियम मूत्रलीत गात्न यमूना छेजान वरिशां हित्तन এवः शावां शिल्यां हित्तन দেই দিবস এই সকল পদিচিক হইয়াছিলেন। গয়াতে গোবর্দ্ধনে এবং কাম্য-খনে এবং চরণ পাহাড়ীতে এই চারিস্থানে চিহ্ন এক সমতৃল ইহাতে কিছু তারতম্য নাঞী। চরণ পাহাড়ির উত্তরে বড় বেশসাহী। তাহার উত্তরে ছোট বেশসাহী। ভাহাতে এক লক্ষ্মীনারায়ণের এক দেবা আছেন। ভাহার পূর্ব দেরগড়। \* \* গোপীনাথ জীর দেবার দক্ষিণ পা\*চম নিধুবন। চতুর্দ্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্ব্ব পশ্চিম। পশ্চিমদিগের দরওয়াজা কুঞ্জের ভিতর যাইতে বামদিকে এক অট্টালিকা অতি গোপনীয় স্থান অতি কোমল নানান পুষ্পে বিকশিত। কোকিলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি করিতেছেন। বনের ्रान्तर्ग एक वर्गन कहिरवक। खीवृन्नावरनत मर्था महरखत ও महाजरनत्र । বাজাদিগের বহু কুঞ্জ আছেন। নিধ্বনের পশ্চিমে কিছু দূর হয়ে নিভৃত নিক্ল যেছানে ঠাকুরাণী জী ও সধী সকল লইয়া বেশ বিভান্ত করিতেন। ঠাকরাণী জীউর পদ চিহু অদ্যাবধি আছেন নিতাপুজা হয়েন।"

এই বিষয়ে লিখিত আরও একখানি গদ্য পুঁথির বিষয় ইতঃপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। ছইথানিই ভিন্ন পুঁথি, ছই ব্যক্তির রচিত।

৪৪ পাচন-সংগ্রহ—অতি প্রাচীন গ্রন্থ, পুস্তক পত্র গলিত
প্রায়, দেখিলে বােধ হয় আড়াইশ বৎসরের পূর্ব্বে এই গ্রন্থথানি
লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে মুষ্টবােগ ঔষধ ও রােগ-লক্ষণ লিখিত
আছে। ভাষার নমুনাঃ

"জ্বের লক্ষণ—আগু হাই উঠে কপাল বেখা করে গা ভারি করে কমর অবশ হয় অকচি ইয় ববা (?) হয়, কিছু ঞিকেই ইচ্ছা নাঞি থাকে। জাড় করিতে থাকে। তবে জানিষে যেরূপ করিকে বার্ত্তিক জ্বের মহাকম্প হয় গলা উল্ল হয়। গাএ গল হয় মাথা বেখা করে মুখ বিরুস হয় মল বদ্ধ হয় পেট বেখা করে। নযজরে যেমন করিষ তার নিত—দিবসে নিজা না যাবে। সিনান না করিবে। জ্রীসঙ্গ না করিবে জোধ না করিবে পাচন তর্মধ না থাইবে, সকল জ্বেরে উপবাস করিবে। অপরের জ্বেরে উপবাস না করিবে—কাম হইতে ভয় হইতে ক্রোধ হইতে ভ্রম হইতে এসব জ্বের উপবাস না করিবে। মুখা গোলঞ্চ বিমৃতি, কল্টিকারী, গোমুরি, সালগাণি, চাকুল্যা, মুণ্টি, সংপ্রতি ৮ মাসা পদকে ছিচিয়া পানি দিয়া সানিবে, এক মেন বাধিবেক ইহা খাইতে দিবেক। ইহার নাম বাতাদি পাচন।

পিওজরে বেগ হয়। ত্বা হয়, অতিসার হয়, নিজা না হয়, বাস্তি হয়ে, গলা ওঞ্চ মুথ যুথাতে থাকে, ওঠে থাকে বাম হয়ে।" ইত্যাদি

শুচি, বৃকের বেথা মুচে, আম্বল হইতে যে যে বাারাম হয় তাহা যুচে।"

এইরূপ বহু কবিরাজী এন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন পম্ম সাহিত্যের শেষাংশে ও তন্মধ্যে কএকথানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

ইতিহাসের প্রতাংশে আমরা বহুতর কুলজী সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছি। তমধ্যে বারেক্স ব্রাহ্মণ সমাজের স্বর্হৎ কুলগ্রন্থগুলি গতে লিখিত হইয়াছে। প্রায় চারি শত বর্ষ হইতে
চলিল ঐ সকল গতসাহিত্যের স্ত্রপাত। প্রথমে যে কুলগ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে পূর্বতন কাল হইতে গ্রন্থকারের সময়
পর্যান্ত কুল পরিচয় ও বংশাবলী সঙ্কলিত হইয়াছিল,—

অতঃপর পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ তৎতৎ সময়ের অংশবংশ পরিচয় পূর্ব্বগ্রন্থে সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, এইরূপে একই কুলগ্রন্থ পরবর্ত্তী নানা কুলাচার্য্যের হস্তে বৃদ্ধিত হইয়া এখন এক একখানি মহাভারত হইতে বৃহৎ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। তাই একই গ্রন্থে প্রাচীন ও আধুনিক এবং বিভিন্ন সময়ের ভাষায় ও কুলাচার্য্যগণের বাসস্থান অনুসারে রাজসাহীর প্রানেশিক ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। এই বিপ্ল গছ-সাহিত্যের শেষাংশকেও আমরা ইংরাজ-প্রভাবের পূর্ব্ব রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। বারেক্স কুলগ্রন্থের ভাষার নমুনা—

"আদিশ্র রাজা বড় প্রতাপযুক্ত রাজা। আদিশ্র রাজা পঞ্গোত্রে পঞ্ ব্রাহ্মণ আনমন করিলেন। মধা—

> 'নারায়ণক্ত শাভিল্যঃ ফ্রেণঃ কাগ্রণন্তথা। বাৎস্যো ধরাধরো দেবঃ ভরদাজন্ত গৌতমঃ ॥" সাবর্ণন্ত পরাশরঃ

এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চত্রাহ্মণ স্থানয়ন করা। গৌড়মগুল পবিত্র করা। আদিশুর স্থাজার স্বর্গারোহণ। কিছুকাল অস্তে দৌহিত্র-সস্ততি জন্মিলেন ব্রালমেন। দেব ব্রালসেন কিমৎ। 'এমং বক্কালদেনঃ সকলগুণযুতঃ পার্থিবৈঃ পূজামানঃ।
সম্বীক্ষ্যাশেববিপ্রানসূচিত সমতাভব্যমান ন বেন । ?
ইক্তান্তচার্ধ্যধৈর্যপ্রণয়গুণতপো বীর্যাবিদ্যাদিবোগান্।
নির্মাতাদিক্লীনকঃ কমলজনরতো শ্রোতিয়াদিককষ্টান্॥"

"এই বল্লালসেন কহিলেন—জে জে জন মাতামহ কুলেতে জন্মছিলেন মহারাজা আদিশ্ব তিনি পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনম্বন করা গোড়মণ্ডল পবিত্র করাছেন। সেই পঞ্চগোত্রের মধ্যে কত ঘর ব্রাহ্মণ হয়্যাছে—বিবেচনা করা দেখিলেন যে পঞ্চগোত্র মধ্যে ১১০০ ঘর ব্রাহ্মণ হয়্যাছে। তবে রাচ্দেশে জারে পালেন তারে করিলেন রাট়ী। গোড়মণ্ডলে জারে পালেন তারে করিলেন বারেন্দ্র।" ইত্যাদি

## ইংরাজ-প্রভাব।

ইংরেজ আগমনের পূর্ব হইতেই এদেশে গগু-সাহিত্যের স্ত্রপাত হইতেছিল, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভ হইতে এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ে নানা বিষয়ে কর্মনিষ্ঠার ভাব সঞ্চারিত হয়। সেই জাগরণই গগু-সাহিত্যের উলোধন — সে বিষয়ে বাঙ্গালীর সঙ্গে সংঙ্গ ইংরাজরাজপুরুষগণও সাহায়্য করিয়াছিলেন। কেবল সাহিত্য বলিয়া নহে, ইংরাজেরা সমগ্র দেশে বিবিধ বিষয়ের পরিপর্তনের তরঙ্গ তুলিয়া দিতে প্রাদী হন। আমরা মুদ্রায়য়ের ইতিহাসে তাহার পূর্ণ চিত্র দেখিতে পাই।

মুদ্রাযন্ত্রপ্রবর্তনের সহিত সাহিত্যিক উরতির সমন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইংরাজের প্রবর্তিত মুদ্রাযন্ত্রের পূর্বেও এদেশীরের যত্নে কাঠফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া কোন কোন প্রক মুদ্রিত হইত। কিন্তু উহা সাহিত্যিক উৎকর্ষ সাধনের সহায় বলিয়া মনে হয় না। ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে হগলীতে সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়। এই সময়ে কাঠে খোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইয়াছিল। চার্লস্ উইলকিন্স্ প্রাচীন পূথির অক্ষর এবং খুস্থৎ মুলী মহাশয়দিগের হস্তাক্ষর দেখিয়া বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত কার্য্যে ব্রতী হন। [মুদ্রাযন্ত্র দেখ]

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা এ দেশের আধিপত্য লাভ করিরা দেওরানী ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গভাষা না জ্ঞানায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের বিষয় কার্য্যের যথেষ্ট অস্ক্রবিধা হয়। সেই সকল অস্ক্রবিধা দ্রীকরণের নিমিত্ত হগলীর তৎসাময়িক সিভিল কর্মচারী মিঃ গ্রাথেনিয়েল প্রাসী হাল্হেড্ (Mr. Nathaniel Prassy Halhed) বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। প্রগাঢ় অভিনিবেশের ফলে মিঃ হাল্হেড্ অল্লদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ১৭৭৮ খৃঃ অন্দে তিনি Grammar of the Bengali Langu-

age নামে ইংরাজদের শিক্ষার নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষার একথানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। এই ব্যাকারণথানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। তথনও এদেশে মুদ্রাযন্ত্রের স্প্টি হয় নাই। কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালা অক্ষরের পুঁথি পঠনের নিমিত্ত বহুল চেপ্তা করিতেছিলেন, অবশেষে কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব সিভিল কর্ম্মচারী মিঃ চার্ল স উইলকিন্সকে ইংলও হইতে আনাইয়া তাঁহা দ্বারা অক্ষরাদি প্রস্তুত করিয়া লওয়া হয়। তিনি নিজেই মুদ্রাকরের কার্য্য করিয়া মিঃ হালহেডের ব্যাকরণখানি মুদ্রিত করেন।

মিঃ হাল্হেড্ যে বঙ্গভাষার সবিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, এই ব্যাকরণথানি পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। তিনি গ্রীক, লাটিন, সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষার ব্যাকরণের সহিত তুলনা করিয়া এই বঙ্গ ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার তাৎকালিক ও আধুনিক বাক্পদ্ধতির যথেষ্ঠ উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথন এদেশে বঙ্গীর সাহিত্যের কোন প্রকার আলোচনা পরিলক্ষিত হইত না, সেই সময়ে একজন ইংরাজ বঙ্গীর লিখন-ভাষার ও কথন-ভাষার ব্যংপত্তি লাভ করিয়া একখানি ব্যাকরণ রচনাদ্বারা ভাষার শৃত্থলা এবং গভ্য রচনার সৌক্যাসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা বঙ্গভাষার ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট ঘটনা।

মিঃ হালহেডের সময় বঙ্গীয় গছভাষার অতীব শোচনীয় ত্রদিশা উপস্থিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন, আমি এই ব্যাকারণে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের পুত্তক হইতে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টতঃই জানা যায়, শব্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট গৌরব রহিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাসাদির যে কোন বিষয় যথাযথ রূপে বিরচিত হইতে পারে; কিন্তু বাঙ্গালীরা এ সম্বন্ধে কোনও যত্র করেন নাই। তাঁহাদের হাতের লেখা, তাঁহাদের বর্ণ-বিত্যাস এবং তাঁহাদের শন্দনির্বাচন-সকলই ভ্রমাত্মক ও অসঙ্গত। ইহাঁরা না জানেন একটা শব্দের রূপ, না জানেন वाका-शहन अनानी। देशाएन तथा आतरी, भागी, हिन्तुश्रानी ও বাঙ্গালা শব্দের একটা জগা-খিচড়ী, তাহার না আছে শৃন্ধলা,—না হয় কোন অর্থ। উহা অতি অম্পষ্ট, অবোধ্য এবং ক্লেশপাঠ্য। \* ফলতঃ বিষয় কার্য্যের যে সকল কাগজ পত্র মিঃ হালহেডের দৃষ্টিগোচর হইত, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষায় কোনও শৃঙ্খলা বা সোষ্ঠৰ পরিলক্ষিত হইত না, অথচ প্রত্যেক কার্য্যেই বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞান ইংরাজের নিকট অতীব প্রয়ো-জনীয় বলিয়া মনে হইত। এই সময়ে ইংরাজ কোম্পানী যদিও

<sup>\*</sup> Grammar of the Bengali Language, by Halhed.

দেওয়ানীভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তাহাদের বাণিজ্য-কার্য্য পূর্ণ বেগেই চলিতেছিল। এজেন্ট, সওলাগর কন্ট্রাক্টার, তাঁতি ও গাঠুরিয়া প্রভৃতির সহিত আলান প্রদান হিসাব নিকাশ ও পত্র প্রভৃতিরালির কার্য্য এবং আড়ঙ্গের চিঠি পত্র ও হিসাব, বাঙ্গালা ভাষাতেই পরিচালিত হইত। গোমস্তা, আমীন ও মাল ধরিনদারগণের প্রতি আদেশাদিও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত না হইলে চলিত না। এদিকে জমিদারী কার্য্যের কাগজ এবং বিচারাদি কার্য্য-পত্রও বহুল পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষাতেই লিখিত হইত, অথচ এই সময় গত্য-রচনার কোনও প্রবিধান বা শৃঞ্জলা ছিল না।

বাঙ্গালা ভাষায় কোন গছ সাহিত্য আছে কি না,মিঃ হালহেড্
তাহা জ্ঞানিবার নিমিত্ত বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি
একথানি গছসাহিত্যের নামও শুনিতে পান নাই। তিনি
লিখিয়াছেন, "থিউদিডাইডের পূর্কে প্রীসদেশের সাহিত্যের
বে দশা ছিল, বঙ্গীয় সাহিত্যেরও এখন সেই দশা। গ্রন্থকারগণ
কেবল পছেই পুস্তক রচনা করিয়া আদিতেছেন। গছ-রচনা
এ দেশের সাহিত্যে একবারেই অপ্রাপা। বিষয় কার্য্যের চিঠিপত্র, আবেদন, এবং বিজ্ঞাপনী (ইস্তাহার) প্রভৃতি অবশ্র পছে
লিখিত হয় না, কিন্তু এই সকল রচনাতেও গছের কোন নিয়ম
নাই, ব্যাকরণসঙ্গত বাক্যগ্রন্থনের কোন প্রণালী নাই। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মতন্ত্ব বল, ইতিহাস বল, নীতিকথা বল, যে সকল বিষয়ে
পুস্তক রচনা করিলে গ্রন্থকারগণের নাম চিরম্মরণীয় হয়, তৎসমস্তই পছে লিখিত হইয়া আদিতেছে।" \*

গন্ধ গ্রন্থ গ্রের নিমিত্ত খণেষ্ট চেষ্টা করিয়াও ক্তকার্য্য না হওয়ায় মিঃ হালহেড্ কাশীরাম দাসের মহাভারত, মহাপ্রভুর দীলাময় বৈষ্ণব গ্রন্থমমূহ এবং ভারতচন্দ্রের বিভাস্থানর প্রভৃতি হইতে তিনি উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু কুরোপি গান্ধসাহিত্যের কোন উদাহরণ দিতে পারেন নাই।

মিঃ হালহেড ্যথন বঙ্গভাষার এই শোচনীয় অভাষ অমুভব করেন, বঙ্গীয় গছসাহিত্যের উন্নতিকল্লে যথন তাঁহার হাদর দরল ব্যাকুলতার প্রবাহে পরিপ্লুত হইতে আরক্ধ হয়, ঠিক সেই সময়ে বিধাতা এদেশে গছসাহিত্যের প্রকৃত প্রবর্তক আনামধন্ত মহাত্মা রামমোহন রায় মহোদয়কে আবির্ভূত করিয়া দেন। মিঃ হালহেড্ ১৭৭৮ সালে তদীয় ব্যাকরণ মুদ্রিত করেন। ১৭৭৪ সাল হইতে ১৭৮২ সালের মধ্যে কোন সময়ে রামমোহন জন্ম গ্রহণ করেন। [রামমোহন রায় দেখ।]

কথিত আছে, রাজা রামমোহন রায় বোড়শ বর্ষ বয়:ক্রম সময়েই হিল্গণের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী এই নাম দিয়া প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে একথানি গ্রন্থ লিথিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই- থানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গছ গ্রন্থ । কিন্তু রুরোপীয়-গণের মতে ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত রামরাম বহু যে, রাজা প্রতাপাদিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম গছ গ্রন্থ । †

কিন্ত হালহেড্ ও রামমোহন রায়ের পূর্ব্বে যে বহু সংখ্যক গছা গ্রন্থ ছিল, তাহার পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। ইংরাজ আগমনের প্রারম্ভে ১৭৬৫ খুষ্টান্দে খুষ্টান মিসনরি বেন্টো "প্রশ্নোত্তরমালা" নামে খুষ্টার্ম সম্বন্ধে একথানি বাঙ্গালা গছা পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকথানি লণ্ডন নগরে মৃদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৮০ খুষ্টাব্দে কলিকাতায় যে মৃদ্রায়ন্ত স্থাপিত হয়, তাহাতে বাঙ্গালা অক্ষর ছিল না। এই যয়ে আবশুক মত কাষ্টে থোদাই করিয়া বাঙ্গালা অক্ষর মৃদ্রিত করা হইত। ইহার দশ বৎসর পরে (১৭৯০ খুষ্টাব্দে) কেরি মার্সমান্ প্রভৃতি স্থপ্রসিদ্ধ মিশনারীগণ শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মৃদ্রায়ন্ত সংস্থাপনপূর্বক বঙ্গভাষায় পুস্তকাদি মৃদ্রিত করিবার পথ বিস্তার করেন। তাঁহারা কার্ফে থোদাই করিয়া যে একপ্রস্থ বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন, তাহাতে প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বাইবেল পুস্তক মৃদ্রিত হয়াছিল।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস যে সকল আইন সংগৃহীত করেন, ফরেষ্টার সাহেব সেই সকল আইন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরে, অর্থাৎ ১৮০১ সালে কলিকাতায় তিনি ইংরাজী অভিধান মুদ্রিত করেন। ফলতঃ এই সময়ে মার্সমান, ওয়ার্ড, কেরি প্রভৃতি খুষ্টধর্ম প্রচারকগণ দারা বালালা গদ্যসাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ম সাধিত হইয়াছিল এবং ধীরে ধীরে বাঙ্গালা গদ্যরচনার অনুশীলনও চলিতেছিল। এমন ক্রি, ইহারা বাঙ্গালা স্কুল এবং বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষা-শিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

এদিকে ইংরাজরাজকর্ম্মচারীদিগকে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত ১৮০০ সালে মারকুইস্ অব ওয়েলেস্লী কলিকাতায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এই বিভালয় দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যসাহিত্যের যথেষ্ট উৎকর্ম সাধিত হয়। তদ্ভিয় এখানে আরবী, পারসী, সংস্কৃত, হিল্ম্ছানী, বাঙ্গালা, তৈলিঙ্গ, মহারাষ্ট্রীয়, তামিল এবং কনাড়ী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এতয়তীত ব্যবস্থা, দর্শনবিজ্ঞান এবং য়ুরোপীয়

<sup>\*</sup> Grammar of the Bengali Language, by Halhed.

<sup>†</sup> রেভারেও লং তদীয় A Descriptive Catalogue of Bengali works নামক গ্রন্থতালিকার লিখিয়াছেন,—The first prose work and the first Historical one that appeared was the Life of Protapadithya by Ram Bose. ১৮৫০ সালের কলিকাতা রিভিটরেও এই কথাই প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষায় শিক্ষালাভেরও বন্দোবস্ত ছিল। ১৮০০ অন্দের ৪ঠা মে তারিথে ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ১৮ই আগষ্ট হইতে ইহার প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

সার জর্জ বার্লো, কোলক্রক, হারিংটন্, এড মনষ্ট, গ্লাড্উইন্, গিলক্রাইষ্ট, ষ্টু য়াট্ ও রেভারেগু কেরি প্রস্তৃতি ইহার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। শেষোক্ত মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ইহাদের নিমে অনেক পণ্ডিত ও মুস্সী শিক্ষকতার কার্য্য করিতেন। ঐ সকল পণ্ডিত বাঙ্গালা ভাষায় গদ্য পুস্তুক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের বাঙ্গালা শিক্ষকদিগের মধ্যে রামনাথ ভারবাচম্পতি, প্রীপতি মুখোপাধ্যার, রামরাম বস্তু, কালীপ্রসাদ তর্কসিদ্ধান্ত, পরলোচন চূড়ামণি, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামকুমার শিরোমণি, রামচন্দ্র রায়, কালীকুমার রায়, গদাধর তর্কবাণীশ, শিবচন্দ্র তর্কালঙ্কার, নরোত্তম বস্তু এবং রামজয় তর্কালঙ্কার প্রভৃতি সকলেই সেই সময়ে বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রসঞ্জে স্বতঃপ্রবৃত্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যদিও রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের বহু পূর্ব্বে কতিপয়
পণ্ডিত ভাষা-পরিছেদ, শ্বতিশাস্ত্র এবং উপনিষদ্ ও সাংখ্যদর্শন
প্রভৃতির বঙ্গাল্লবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই সকল গ্রন্থ মুদ্রিত
না হওয়ায়, তজারা বঞ্চীয় সাহিত্য জগতের এ পর্যান্ত বিশেষ
উপকার হয় নাই। রামমোহন রায় মহাশয়ের কোন কোন
গ্রন্থ প্রচলিত-হিল্মতের বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা লইয়া পণ্ডিতগণের
মধ্যে হলস্থল পড়িয়া যায় এবং সেই কারণে বঙ্গের অবাতবিকুর্ব্ব পণ্ডিত-সমাজ-সাগরে সহসা আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত
হয়। তাহাতে বাঙ্গালা ভাষা রচনায় অনভান্ত অনেক
পাণ্ডিত্যাভিমানীও এই আন্দোলনে বঙ্গভাষায় হুএক ছত্র লিথিয়া গ্রন্থকারগৌরব লাভ করিয়াছেন। এই কারণে, এই
সময়ে হুই একথানি সাময়িক পত্রেরও স্পৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায়কে বাঙ্গালা গদ্যের উন্নতিসাধনের
প্রধানতম পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে।

ইংরাজ শাসনের পরবর্ত্তিকাল হইতে বাঙ্গালা গত্য সাহিত্যের যে ক্রমোনতি ঘটে, তাহাকে আমরা হই অংশে বিভাগ করিয়া আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথম ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল অর্থাৎ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর বঙ্গরাজ্য ভার গ্রহণ হইতে মহারাণী ৺ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনাধিরোহণ কাল পর্যান্ত এবং দিতীয় তৎসময় হইতে বিদ্যাসাগরীয় যুগের বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার পূর্ণবিকাশ পর্যান্ত এই সময়ের মধ্যে যে সকল গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, নিম্মে তাহারই একটা তালিকা ও গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল—

## ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল সাধারণ-সাহিত্য

- ১। প্রশ্নোত্তর-মালা—বেন্টো সাহেব এই পুস্তকের প্রণেতা।
  বেন্টো সাহেব

  থুষ্টানধর্ম সম্বন্ধে তথাদি প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই
  ১৭৬৫ সাল
  এবে লিখিত হইরাছে। এখন এই পুস্তক
  একবারেই হস্প্রাপ্টা। ১৭৬৫ সালে লগুনে এই গ্রন্থখানি ছাপা
  হইরাছিল। বঙ্গে ইংরাজ-প্রভাবের প্রারম্ভে এইখানিই সর্কল
- ২। হিলুগণের পৌতলিকধর্ম-প্রণালী—স্থবিখ্যাত রাজা রামনোহন রায় বোড়শ বর্ব বয়সে এই গ্রন্থ রচনা করেন। হিলুদের
  রামনোহন রায়
  প্রতিমা উপাসনা-প্রণালীর প্রতিকৃলে এই গ্রন্থ
  ১৭৯৮ লিখিত হয়। এইখানিই ৮রামমোহন রায়
  মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ। বাঙ্গালা গল্পে এই গ্রন্থখানি
  রচিত হওয়ার পর, রামমোহনের পিতা তাহা পাঠ করিয়া
  প্রতের প্রতি কুপিত হন। তাহারই ফলে কিছুদিন পরে রামমোহনকে পিতৃভবন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মিঃ কেরি
  বলেন, রামমোহন ১৭৯৮ সালে এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।
  ইহার প্রণীত অন্যান্থ প্রস্থের বিবরণ পরে লিখিত হইতেছে।

[ "রামমোহন রায়" শব্দে দ্রপ্টব্য ]

কথোপকথন—স্থবিখ্যাত পাদরী রেভারেপ্ত ডবলিউ কেরি
১৮০১ সালে কথোপকথন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। জনতবলিউ কেরি সাধারণের প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষা ইংরাজ১৮০১ দিগকে শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত এই পুস্তকরচিত হয়। ইহাতে তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা এবং উহার
ইংরাজী অনুবাদ আছে। এই পুস্তকে উদ্ধৃত বাঙ্গলা অতি সরল,
সরস ও স্বাভাবিক। গুইটী স্ত্রীলোকের কথোপকথন এফলে
উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—

প্রথমা—তোদের বৌ কেমন রাধিতে বাড়িতে পারে ?

দিভীয়া—হা বুন, দেই বই আর কে রাজে ? মেয়েরা কেছ এখানে নাই।
আপনি কাচা বাচা নিয়া নড়িতে পারি না। সকল কাবি বড় বউ করে।
ছোট বৌডা বড় হিজলদাগুড়া, অক লাড়ে না, আর সদাই তার ঝকড়া।
কি করিব বুন, সহিতে হয়। যদি কিছু বলি তবে লোকে বলিবে দেখ এ মাগী
বৌদের দেখিতে পারে না। কিন্তু বুন, কানা হাড়ি পানে চাহিয়া বড় বৌচী
অতি ভাল। এ সংসারে আয় কাম করে। আর ছেল্যা পিল্যা খাওয়াইয়া
আচিয়া দেয়, আর আমাদের সেবা হস্থ করে। তাহার জক্ত আমার কোন
ব্যামোহ নাই।"

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি কিরুপ ছিল, এই গ্রন্থে তাহার বিশ্বদ্ধ নমুনা আছে। কন্দলের সমঙ্কে লোকে যে ভাষায় কথা কহে তাহা স্বাভাবিক। এই গ্রন্থ হইতে মেয়েলী-কন্দলের কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

শ্বার শুনছিশ্ নির্মালের মা। এই যে খেপে মার্গী অহন্ধারে আর চক্ষে মুরে পথ দেখে না। হ্যা দ্যাথ, কালি যে আমার ছেল্যা পথে দাঁড়িয়া ছিল, গু। ঐ বুড়া মার্গী ভিন চার ছেল্যার মা,—করিল কি, ভরত্ত কলসিডা অমনি ছেল্যার মাথার উপর ভলানি দিয়া গেল। সেই হইতে যাটের ঘাছা অরে বাাঙরে পড়েছে। এমন গরবা হথি, বনে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতারখানি সর্কনাশির পুত্তী মরুক। তিন দিনে উহার তিন্ডা খেটার মাথা থাউক, ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।"

অপরা প্রত্যুত্তরে বলিতেছে :---

"হালো বি জামাই থাগি কি বলছিল, তোরা শুনছিল গো এ অ'টিকুড়ি
র'ড়ির কথা। তুই আমার কি অহকার দেখলি। তিন কুল থাগি। আমি
কি দেখে তোর ছেলার মাধার উপর দিয়া কলনি নিয়া গিয়াছিলাম, বে তুই
ভাতার-পুত কেটে গালাগালি দিচ্ছিল। তোর ভালডার মাতা খাই। হালো
ভালো ডা থাগি, তোর বুকে কি বাঁশ দিয়াছিলাম হাড়ে।"

প্রথমা —

"থাকলো ছাড়কপালি পিদেরি থাক্। তোর গিদেরে ছাই প'ল প্রায়।
বিদ্ধানার ছেল্যান কিছু ভালমন্দ হয়, তবে কি তোর ইটাভিটা কিছু থাক্ষে।
যা মনে আছে তা করব। তথন তোমার কোন্ বাপে রাথে তা দেখব।
হৈ ঠাকুর তুমি যদি থাক, তবে উহার তিন বেটা যেন নাপের কামড়ে আজ রাত্রেই মরে। ছা বউরাড়ি তোর সর্কানাশ হউক। তোর বংশে বাতি দিতে যেন কেউ থাকে না।"

ইহার প্রত্যুত্তর—

"ওলো তোর শাপে আনার বাঁপার ধূলা ঝাড়া যাবে। তোর ঝিপুত কেটেদি আনার ঝিপুতের পার। যালো যা বারো হয়ারী, ভারানি, হাটবাজার কুড়ানি, খানকি, যা তোর গালাগালিতে আমার কি হবেলো কুঁদলি।"

রেভারেও কেরি এই গ্রন্থে বাঙ্গালার তৎসাময়িক সকল সমাজের প্রচলিত কথাবার্ত্তা ও বাক্যপদ্ধতির নম্না প্রদর্শন করিয়াছেন। এই গ্রন্থের বিষয়তালিকা এইরপঃ—সাহেব ও খানসামা, সাহেব ও মুন্সী, পরামর্শ, ভোজনের কথা, ভ্রমণ, পরিচয়, ভূমি, মহাজন ও আসামী, বাগান করিবার হুকুম, ভদ্রনাক প্রাচীন প্রাচীন, স্বপারিসি, মজুরের কথাবার্ত্তা, খাতক মহাজনী, ঘটকালি, হাটের বিষয়্ম. স্ত্রীলোকের হাট করা, স্ত্রীলোকের কথোপকথন, তিয়রীয়া কথা, ইজারার পরামর্শ, ভ্রাহ্মণ-ভিক্সকের কথা, কার্য্য চেষ্টার কথা, কদল, যাজক ও যজমান, স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে কথা, জমীদার ও রায়ত এবং বৈঠকী কথোপকথন প্রভৃতি। লেথকের লিপিকুশলতার সবিশেষ প্রশংসনীয় কথা এই যে প্রত্যেক বিষয়েই তৎসময়ের সাময়িক প্রতিচ্ছবি পরিক্ষ্ট রূপে অন্ধিত হইয়াছে।

ইতিহাস-মালা—১৮১২ সালে শ্রীরামপুরমিশন প্রেসে এই গ্রন্থ মৃদ্রিত হয়। কেরি সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় যে অসাধারণ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ইতিহাস-মালাও তাহার এক অকাটা প্রমাণ। এই ইতিহাস-মালার প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের কোনও রুভান্ত নাই। এখন আমরা ইতিহাস বলিলে যে শ্রেণীর গ্রন্থ ব্রিয়া থাকি, পূর্ব্বে এই শব্দ কেবল সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইত না। তখন গল্লের গ্রন্থও ইতিহাস নামে অভিহিত হইত। কেরি সাহেব এই গ্রন্থে অতি প্রাক্তন ও মনোমদ ভাষায় ১৫০টা ক্ষুদ্র গল্ল লিখিয়াছেন। গল্লগুলি স্বভাবতঃই চিন্তাকর্ষক, কেরি সাহেবের রসময়ী ভাষায় এই সকল গল্ল আরও সরস হইয়াছে। এই গল্লগুলি কোন গ্রন্থের অমুবাদ নহে। এদেশে অনেক গল্ল লোক মুখে চলিয়া আদিতেছে, সেই সকল ক্ষুদ্র ক্রের অনেকগুলি এই গ্রন্থে সালবেশিত হইয়াছে। কেরি সাহেব শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রাপ্তল বিশুদ্ধ বালালা রচনার যে আদর্শ রাথিয়া গিয়াছেন, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলে বর্ত্তমান সময়েও উহা আদর্শক্রপেই পরিগৃহীত হইতে পারে। এখানে একটা গল্প উদ্ধুত করিয়া দিতেছি:—

এক কুষক লাঙ্গল চদিতে গিয়া কোন থালে গোটা চকিবশেক মৎস্থ ধরিয়া গৃহে আদিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্বার \*
চদিতে গেল। তাহার গৃহিণী দে মৎস্থ কয়টা পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে মৎস্থ পাক করিলাম কিন্তু কি প্রকার হইয়াছে চাথিয়া দেখি ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়: দেখিল যে ঝোল ফ্রদ হইয়াছে। পরে পুনর্বার মনে ভাবিল মৎস্থ কিরপ হইয়াছে তাহাও চাথিয়া দেখি, ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্থ খাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল ওটি কিরপে হইয়াছে তাহাও চাথিতে হয় ভাবিয়া দেটিও খাইল। এইরপে খাইতে খাইতে একটি মাত্র অবশিষ্ট রাখিল। পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটা আইলে ভাহার গৃহিণী দেই মৎস্থাটী আর অন্ধ্র প্রাহাকে দিলে কৃষক কহিল যে, এ কি । চবিবশটি মৎস্থ আনিয়াছি, আর কি হইল। তথন তাহার প্রী মৎস্থের হিদাব দিল ঃ—

মাছু আনিলা ছয় গণ্ডা, हिटल निल ठूरे गखा, বাকী রইল যোল। তাহা ধ'তে আটট। জলে পলাইল ॥ ত্তবে থাকিল আট। ছইটায় কিনিলাম ছই আটি কাট। তবে থাকিল ছয়। প্রতিবাসীকে চারিটা দিতে হয় ৷ তবে থাকিল চুই। তার একটা চাথিয়া দেখিলাম মুই। তবে থাকিল এক। অই পাত পানে চাহিয়ে দেখ ॥ এখন হইস যদি মান্সের পো। তবে কাটা থান থাইয়া মাছখান খো ॥ আমি যেঁই মেয়ে। उँ रिमाय पिलाम करत ॥"

এইরূপে মংক্রের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল।"

হিতোপদেশ—১৮০১ সালে গোলকচন্দ্র শর্মা পঞ্চন্ত্রোক্ত গোলক শর্মা হিতোপদেশ নামক গ্রন্থের বঙ্গামুবাদ করেন। ১৮০১ এখানি গন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মূল শ্লোক ও উহার অনুবাদ আছে। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপঃ—

"মগধ দেশে ফুরোৎপন্ন নামে সরোবর থাকে। তাহাতে অনেক কাল
শঙ্কট বিকট নামে তুই হংস বসতি করে জার তাহাদিপের সধা কন্থাবীব নামে
কচ্ছপ বাস। অনন্তর এক দিবস ধীববেরা আসিয়া সে স্থানে কহিল যে এ স্থানে
আজি বাস করিয়া কল্য প্রাতঃকালে মৎস্ত কচ্ছপাদি নই করিব। তাহা
শুনিয়া কচ্ছপ এই হংসকে কহিল, ছে মিজেরা ধীবরদিপের কথোপকথন
শুনিলা। এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি। হংসেরা কহিল পুনর্বার তাহা জন্য
প্রাতঃকালে যাহা উপযুক্ত হয় করা যাইবে। কচ্ছপ বলিতেছে সে কথা কিছু
নয়, বে হেতুক এইস্থানে আমি ব্যতিক্রম দেখিয়াছি। ইত্যাদি

এতদ্যতীত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালকার ও লক্ষীনারায়ণ স্থায়লকার ও এই প্রস্থের বঙ্গামুবাদ করেন।

তোতার ইতিহাস। চণ্ডীচরণ মুনসী ১৮০১ সালে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তক থানি পারসী গ্রন্থ হইতে অনু-দিত। বৰ্ত্তমান সময়ে "ইতিহাস" শব্দ দারা চণ্ডীচরণ মুন্সী যে অর্থ প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থে সেরূপ কোন বুতাম্ব নাই। "তোতার গল" এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম হওয়া উচিত। এই পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বুতান্ত এইরূপ-আদম স্থলতান এক জন ধনৰান মুদলমান। তাঁহার পুত্রের নাম ময়মুন। আদম স্থলতান খোজেন্তা নামী অতি স্থলারী এক ক্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। এক দিন ময়মূন বাজারে গিয়া দেখিলেন একটা লোক পিঞ্জরে করিয়া এক তোতা পক্ষী বিক্রেয়ার্থ আনিয়াছে, উহার মৃন্য এক সহস্র হুন মূলা। এই কথায় ময়মূন চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, এটা এক মষ্টি পাথা বা বিড়ালের একটা গ্রাস। ক্ষিপ্ত বা নির্বোধ ব্যক্তি বাতীত কে ইহার এত মূল্য দিবে। কিন্তু তোতা যে অতি অন্তত পাথী, ময়মন তাহা জানিতেন না। তোতা আপন পরিচয় দিয়া বলিল, তুমি আমাকে বিড়ালের এক গ্রাস বা এক মৃষ্টি পাথা বলিয়া মনে করিতেছ বটে কিন্তু বুদ্ধি ও জ্ঞানেতে আমি আকাশে উড়িতে পারি, আমার ভাষা অতি মিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ কথা বলিতে পারি। তাহার একট্ট পরিচয় 'দিতেছি। আগামী কল্য কাবল হইতে জনৈক সম্বুল ব্যৰসায়ী আসিবে তুমি এ অঞ্চলের সমূল ক্রেয় করিয়া রাখিতে পারিলে ষথেষ্ট লাভবান হইবে। ময়মুন তাহাই করিলেন, কার্য্যতঃ তিনিও যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন। তোতা পাখীটীকে সমৃত্যে নিজের গৃহে স্থান দিয়া একটী দারী সংগ্রহ পূর্বাক উহার সহচারিণী कतिया मित्नन।

অতঃপর ময়মুন বিদেশে গেলেন, খোজেন্তা কিয়দিবস স্বামি-বিরহে ব্যাকুল হইলেন। এই সময়ে তোতা উত্তম উত্তম উপ-স্থাস বলিয়া খোজেন্তার মনের হুঃখ দূর করিত। এইরূপে ছয় মাস গত হইল, খোজাস্তার বিরহ ক্লেশের ছাস হইল। এক দিবস খোজন্তা অট্টালিকায় দাঁডাইয়া গবাক্ষ দিয়া রাজপথে অপর দেশাগত এক রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন, উভরে উভয়কে দেথিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। বাজকুমার কুট্টনী পাঠাই-লেন। খোজেন্তা তাঁহাকে স্বীয় সম্মতি জানাইয়া অভিসাবের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেন এবং মনের কথা সাবীকে জানাইলেন। সারী বাধা দিল। থোজেন্তা সারীকে নিহত করিলেন এক ভোতাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। স্কুচতুর ভোতা মনে মনে তুঃখিত হইল ; কিন্তু স্বীয় প্রাণনাশের ভয়ে খোজাস্তার মন যোগাইয়া বলিল, "সে বিষরে আর ভাবনা কি. ফরোপ্রেগ সওদাগরের তোভার ভায় আমি সহজেই তোমাদের মিলন করাইয়া দিব। ইহাতে খোজাস্তা কৌতৃহলাক্রাস্ত হইয়া ঐ গল্প শুনিতে চাহিলেন। তোতা তাঁহাকে সেই গল্প শুনাইলেন. গল্প শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রভাত হইল। খোলেস্তা প্রভাহ রাত্রিকালে মিলনের উপায় গুনিবার নিমিত্ত তোতার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তোতা তাহাকে এক একটা অদ্ভূত গল্প গুনাইয়া বিমুগ্ধ রাখিতেন। তোতা এইরূপ ৩৫টা গন্ন বলেন। অতঃপরে ময়মুন বাড়ীতে আগমন করেন। তেগতা তাঁহার নিকট খোজান্তার চরিত্র রহন্ত প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় ময়মূন খোজাস্তাকে নিহত করিয়া ফেলেন।

তোতা ইতিহাসের রচয়িতা চণ্ডীচরণ মূনসী ফোর্ট উইলিয়মে
কলেজের মূনসী ছিলেন, সংস্কৃত পারসী ও বাঙ্গলা এই জিন
ভাষাতেই চণ্ডীচরণের অধিকার ছিল। তোতার ইতিহাস
পারসী হইতে অন্দিত হইলেও ইহাতে পারসী শব্দের ব্যবহার
অতি বিরল। এই গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দেরই বহুল প্রয়োগ দৃষ্ঠ হয়।
রচনা সরল ও প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। নিমে ভাষার নমুনা প্রদত্ত
হইল—

শ্বথন সূর্য্য অন্ত গেলেন এবং চন্দ্র উদয় হইলেন তথন খোজেন্তা মদোদুঃখেতে কাতর। হইরা তোতার সন্নিধানে বিদায় চাহিতে গেলেন। তোতা খোজান্তাকে জর দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেক কই তুমি এখন স্তদ্ধ কেন আছে? খোজেন্তা উত্তর করিলেন যে নিতা রাত্রিতে আপন সনোহঃখ তোমাকে জানাই, কিন্তু এক দিবসও বন্ধুর নিকট বাইতে পারিলান না। এমন দিন কবে হইছে যে জ্ঞানি যাইয়া প্রিয়তমের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি তুমি এই রাত্রিতে বিদায় দাও তবে বাই, নতুৰা ধৈর্যাবলম্বন করিয়া নিজ গৃহে যাইয়া বসিয়া থাকি।" ইত্যাদি

বত্রিশদিংহাদন—১৮০১ গালে এই পুস্তক অন্দিত একং শ্রীরামপুরের মুদ্রন যন্তে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৪ খুঠাকে লঞ্চনে ইহার যে সংশ্বরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে,

মত্য়ালয় তর্কালকার মৃত্যুল্লয় তর্কালকার এই প্রস্থের অন্ধ্রবাদক।

মৃত্যুল্লয় তর্কালকার উৎকল দেশে জন্ম গ্রহণ

করেন। কলিকাতায় ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের

সর্ব্ব প্রধান অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। ইহার পর কিয়ৎকালের

জন্ম তিনি তথাকার সদর দেওয়ানী আদালতের জল্প-পণ্ডিতও

হইয়াছিলেন। অনুবাদক এই পুস্তকের নিম্নলিখিত ভূমিকা
লিখিয়াছেন—

"দৈৰ লৌকিকোভয় সামৰ্থা সম্পন্ন শীবিক্রমাদিতা নামে এক রাজাধিরাজ 
ইইয়াছিলেন। দেৰপ্রসাদলক দাবিংশং পুত্রলিকাযুক্ত রক্ষময় এক সিংহাসন
ভাহার বসিবার ছিল। ঐ শীবিক্রমাদিতা রাজার ম্বর্গারোহণের পরে সেই
সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত পাত্র কেহ না থাকাতে সিংহাসন মুক্তিকার মধ্যে
প্রোথিত হহায়ছিল। কিছুকাল পরে শীভোজরাজার অধিকারের সময়ে ঐ
সিংহাসন প্রকাশ হইল। ভাহার উপাখ্যানের বিস্তার এই।"

এই গ্রন্থের আত্যন্ত গতে লিখিত; ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ। এই গ্রন্থের ভাষা তৎকৃত প্রবোধচন্দ্রিকার ভাষার ঝাম বৈচিত্রীপূর্ণ বা নীরদ নহে। পুরুষপরীক্ষা, প্রবোধচন্দ্রিকা ও রাজাবলী এই তিন খানি গ্রন্থও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালয়ার মহাশয়ের প্রণীত।

পুরুষ-পরীক্ষা---গ্রন্থথানি সংস্কৃতের অনুবাদ। ১৮০৮ সালে ইহা প্রকাশিত হয়। আকার বৃহৎ, প্রচলিত ৮ পেজী ফরমার ২৪২ পূর্চায় সম্পূর্ণ, আগ্রন্থ গলে লিখিত। ইহাতে পুরুষের বিবিধ ত্মণের কথা উপত্যাসচ্চলে বর্ণিত হইয়াছে। এই জগতে পুরুষের আকৃতিধারী অনেকেই আছেন, কিন্তু প্রকৃত : গুণশালী পুরুষের মধ্যে যে সকল গুণ অথবা দোষ থাকা সম্ভব, এই প্রন্তে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই গ্রন্থের নাম পুরুষ-পরীক্ষা। দানবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর, সত্যবীর, এই সদগুণশালী বীরচতৃষ্টয়ের উদাহরণ দিয়া পরে প্রতি উদাহরণে ভদ্বিপরীত চরিত্রোদাহরণে চোর, ভীক্ন, রূপণ ও অলসের উদাহরণ প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর সপ্রতিভ, মেধাবী, স্থবদ্ধি এবং ইহাদের অভাদাহরণস্বরূপবঞ্চক, পিশুন, অবৃদ্ধি जनावर्कत्त्र, मःमर्गवर्कत्र शूक्रस्यत कथाम গ্রন্থের দিতীয় অধ্যায় শেষ করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়—শস্ত্রবিতা, শাস্ত্র-বিজ্ঞা, বেদবিজ্ঞা, লৌকিকবিজ্ঞা, উভয় বিজ্ঞা, চিত্রবিজ্ঞা, গীতবিজ্ঞা, নতাবিলা, ইন্দ্রজাল বিলা, পূজিত বিলা, অবসর বিলা, অবিদ্যা তামদ, অনুশারি, মাহচ্ছ, মৃঢ়, বহুবাশ, সাবধান, অনুকৃল নায়ক, দক্ষিণ নায়ক, বিদগ্ধ নায়ক, ধৃত্ত নায়ক, ঘত্মর নায়ক ুমোক্ষ নিৰ্ব্বন্ধ নিস্পৃহ ও শব্দসিদ্ধি পুৰুষের উদাহরণ লিথিত হেইয়াছে

গ্রন্থানি সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও ভাষা
প্রাঞ্জল ও স্থবোধ্য। তর্কালঙ্কার মহাশরের ভাষার জটিলতা
সথন্ধে যে নিন্দাবাদ চলিয়া আসিতেছে, এই গ্রন্থে তাহার কোনও
নিদর্শন নাই। তিনি বছবিধ শাস্ত্রে স্থপিত ছিলেন। এই
গ্রন্থের গদ্য-ভাষা-গ্রথনপ্রণালী প্রশংসনীয়ই বলিতে হইবে।
নমুনাস্বরূপ কিঞ্জিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"ভরত পণ্ডিত কহিরাছেন যে, পূর্বকালে ব্রহ্ম। ইন্দ্রের প্রার্থনাতে সকল বেদের সার আকর্ষণ করিরা নাট্যবেদ নামে পঞ্চম বেদ স্থষ্ট করিলেন। তাহার বিষরণ এই খে—ঋ্রখেদের সার গ্রহণ করিয়া গানের সৃষ্টি করিলেন এবং সাম-বেদের সারাকর্ষণ করিয়া শ্লোকের সৃষ্টি করিলেন ও যজুর্বেদের সার লইয়া হস্তপদাদি সঞ্চালনের নিয়ম করিলেন। এইয়পে সকল বেদের সারেতে ব্রহ্মা নাট্যবেদের অর্থাৎ নৃত্যবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই নৃত্য ত্রই প্রকার—লাক্ত ও তাগুর। স্ত্রীলোকের যে নৃত্য তাহার নাম লাস্য এবং পুরুষের যে নৃত্য তাহার নাম তাগুর। লাস্য দর্শনে পরমেশ্বরী সম্ভ্রমা হন এবং আগুর দর্শনেতে পরমেশ্বর সম্ভূই হন। নৃত্য দর্শনেতে ঈশবের সম্ভোষ হয়। এই নিমিত্ত নৃত্য অদৃষ্ট ফলক ও দৃষ্টফলক হন। আর নৃত্যবিদ্যা ধনিসমূহের লালারাপ এবং স্থা লোকের ধর্যারূপ ও স্বচ্ছন্দচিত্ত বে পুরুষ সকল তাহাদিগের অভ্যাস কোথা।"

প্রবোধচন্দ্রিকা—পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় তর্কালকার ১৮১৩ সালে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎসময়ে এই কলেজের সিভিলিয়ান ছাত্রগণ এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ৺রামগতি স্থায়রত্ন মহাশয় তদীয় "বাঙ্গলা ভাষাও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন এই গ্রন্থ ১৮৩৩ খ্বঃ প্রথম মুদ্রিত হয়।" ১৮৬২ সালে শ্রীরামপুর প্রেস হইতেইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সেই সংস্করণে দেখা যায় যে ১৮৩৩ খ্ প্রাক্তে ইহার আর এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়।চিল।

এই গ্রন্থ থানি আগস্ত গতে লিখিত এবং "স্তবক" নামে চারি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক স্তবক "কুস্থম" নামে কতক গুলি অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছে। ভাষা প্রশংসা, বিগাপ্রশংসা, বর্ণ-শন্দবিবেক, বাক্যস্বরূপনির্ণয়, গগুলিবরণ, বাক্যবিবেচনা, কাব্যের লক্ষণ, প্রহেলিকার লক্ষণ, নানাবিধ বাক্যের লক্ষণ, অন্ধ্যোলাঙ্গুল প্রভৃতি স্থায়ের বিবরণ, শ্লিষ্টাদি বাক্যের দশবিধ গুণ বিবরণ ও উদাহরণ, শাস্তার্থ বৃদ্ধিলাভের উপায়, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও স্মার্ত্তধর্ম্ম প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের উপদেশ গুলচ্চলে লিখিত হইয়াছে।

এতদ্বির এই গ্রন্থে ব্যাকরণ সাহিত্য, অলঙ্কার ছন্দ, স্থৃতি, স্থায়, সাঙ্খ্য, জ্যোতিষ্ রাজনীতি প্রভৃতি বহু বিষয়ের উপদেশ ও সিদ্ধান্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপাধ্যান-কথন ব্যপদেশে বণিক্, ক্র্যক, গোপ, স্ত্রধার, রজক, চর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবসায়ীদের চলিত ভাষা এই গ্রন্থে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে। জনপ্রবাদ ও প্রহেলিকার সমাবেশও যথেষ্ঠ আছে। তর্কালন্ধার মহাশরের অন্তান্ত গ্রন্থের ক্সায় এই গ্রন্থানিতে ভাষার তাদৃশী প্রাঞ্জলতা বা শৃত্যলতা পরিলক্ষিত হয় না। কোথাও বা স্থদীর্ঘ সমাসনিবদ্ধ সংস্কৃতের ক্সায় পদবিক্সাস, কোথাও বা অপ্রচলিত অপভ্রংশ পদের সমাবেশ, কোথাও বা অতিগ্রাম্যতাগ্রষ্ট শব্দ ও পদপ্রয়োগ, কোথাও বা বিশৃত্বল বাক্যযোজনা রহিয়াছে। ফলতঃ এই সকল দেখিয়া কেহ কেহ এই গ্রন্থের ভাষাসম্বন্ধে প্রতিকৃল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন; এই গ্রন্থের কোথাও "কোকিল কুলকলাপ-বাচাল বে মলয়াচলনিল উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নিঝ রাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" আবার কোথাও "ওগো, ব্রন্ধচারী গোঁসাই মহাশয়ের নিদ্রা হইল। ব্রহ্মচারী কহিল বা তব্রাই হইতে দিতেছে না। নিদ্রা কি হবে ? কাণের কাছে মশাগুলা ভেন ভেন করে। তথন এ স্ত্রী স্ব স্থী সহিত উকি মারিয়া দেখে ও কানাকাণি করে, আইসে যায়, আবার আইসে, আবার যায়। আমরা এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই ইহা চপে চপে কহে।"—এইরূপ ভাষার বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার ইচ্ছা পূর্ব্বকই হাস্তরসোদ্রেকের নিমিত্ত এইরূপ ভাবে ভাষা-বৈচিত্রীর স্ষ্টি করিয়া থাকিবেন। ইহাও খুব সম্ভবপর যে তর্কালকার মহাশয় যেমন স্থপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই রসপ্রিয় ছিলেন।

এই গ্রন্থে গত্ত-রচনা প্রণালীতে যে কিঞ্চিৎ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাপ্রাচীন সময়ের পণ্ডিতগণের পক্ষে ত্রম্পরিহার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। মোটামোটি বিচার করিয়া দেখিলে এইগ্রন্থের ভাষা হর্কোধ্য বা নিতান্ত অসরল নহে। যে কোন স্থান হইতে ইহার উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নিম্নে একটুকু নমুনা দেওয়া গেল--

"হে ব্রাহ্মণি, ভগ্নস্লেহ ব্যক্তির সঙ্গে বে প্রীতি, বে হুখদ নর। এই বিষয়ে এক কথা কহি গুন। পূর্বকালে ব্রহ্মাবর্ডে ব্রহ্মণত নামে এক রাজ। ছিলেন। ভাঁহার সভাগুহে পূজনীর নামে এক চটকা অর্থাৎ চড়াই পক্ষী থাকিত। সে এতাহ প্রতি নগরে আহারার্থ গৃহে গৃহে গমন করত যে সকল কথা শুনিত, সে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিপাটি করিয়া ত্রহ্মদত্ত রাজার সমক্ষে আসিয়া কহিত, এবং রাজাও অবকাশে 🗷 চটকার সঙ্গে ধর্ম কথা প্রস্তাবে আলস্য ত্যাগ করিতেন। এইরপেই উভরের পরম্পর প্রণর ব্যবহারে হথে কালক্ষেপ হইত। ইতিমধ্যে দৈবাৎ এক দিবস ঐ চড়াই বাসাতে আপনার ছানাকে রাখিয়া আহারার্থ নগর ভ্রমণ করিতে গোল। পরে ধাত্রী রাজকুমারকে ক্রোড়ে করিয়া চটকার বাসার নিকটে আসিয়া দাঁডাইল। রাজপুত্র ঐ চড়াইর ছা দেখিরা গ্রাহা লইবার নিমিত্ত রোদন করি:ত লাগিল।"

বিষয়ের গুরুতায় স্থানে স্থানে ভাষা নীরস হইয়া পড়িয়াছে। ব্যাকরণ, জ্যোতিষ ও দর্শনশাস্তাদির আলোচনায় ভাষার সরসতা রক্ষা করা সকলের পক্ষেই একরূপ অসম্ভব। কেরি সাহেবের "কথোপকথন" গ্রন্থ হইতে ইতিপূর্বের জনসাধারণের চলিত ভাষায় উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবোধচক্রিক। হইতেও একটা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে.--

"खी कहिल ७७ रहेलारे कि वांधा रहा। एक नारे, सूप नारे, ठाउँम नारे, তরিতরকারী পাতি কিছু নাই। কাঠগুলা সকলি ভিজা। বেদাতি বা কিরুপে হবে, তাতে আগার বৌছুডি অশুদ্ধা হইয়াছে, কুটনা বা কে কুটিবে বাটনা ৰা (क वांगित्व। ७९পতि कहिल आंक्रि कि घरत कि हुई नाई। रमधरमिथ कुक-কড়া যদি কিছু থাকে তবে তার পিঠা কর এই শুড় দিয়া খাইব। ইহাতে তাহার ব্রী কহিল-বটে। পিঠা করা বুঝি বড় সোজা। জান না-পিঠা, আঠা। বেমন আঠা লাগিলে শীন্ত ছাড়ে না, তেমনি পিঠার লেঠা বড় লেঠা---শীত্র ছাড়ে না। কখনও তো বাঁধিয়া খাও নাই। আর লোকেদের মাউপের মতন মাউগ লইয়া থাকিতে তবে জানিতে ?"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই গ্রন্থে বিবিধ প্রকার ভাষার আদর্শই রহিয়াছে।

লিপিমালা-প্রতাপাদিত্যচরিত্র নামক স্থবিখ্যাত হাসিক গ্রন্থের প্রণেতা রামরাম বস্থু ১৮০১ সালে প্রতাপা-দিতা চরিত্র গ্রন্থথানি প্রণয়ন রামরাম বস্থ ১৮০২ সাল ইতিহাস এম্বশাখার উক্ত গ্রন্থের পরিচ্ছ দেওয়া যাইবে। লিপিমালা গ্রন্থথানি ১৮০২ সালে শ্রীরাম-পুরের মুদ্রাযন্তে মুদ্রিত হয়। রামরাম বস্তু মহাশয় খুঃ অষ্ট্রাদশ শতান্দীর শেষ ভাগে চুঁচুড়ার জন্মগ্রহণ করেন। ২৪ পরগণার অন্তৰ্গত নিমতা গ্ৰামে তাঁহার বাল্যাশিক্ষা শেষ হয়। ইনি বঙ্গজ কায়স্থ বংশীয় ছিলেন। ৰাল্যকালে ইনি ফারসী ও আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। কেরি সাহেবের লিখিত অমুদ্রিত কাগজে জানা যায়, তিনি ১৬ বৎসর বয়:ক্রমের পূর্ব্বেই ফারসী ও আর্বী ভাষার ব্যুৎপর হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষাও তাঁহার জানা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের "হিন্দুগণের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী" গ্রন্থ পাঠ করিয়া বাঙ্গালা গত লিখিতে তাঁহার প্রবৃত্তি জন্মে। তিনি ফোর্টউইলিয়াম কলেজে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। রাজা রামমোহনের নিকট ইনি ফারসী রচনা প্রণালীও শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থ দেখিয়া বোধ হয়, সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অপেকা ফারসী ভাষাতেই তাঁহার অধিক অমুরাগ ছিল। তৎকৃত প্রতাপাদিত্য চরিত্র গ্রন্থের ভাষায় ফারসী শব্দের প্রয়োগ বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, কলেজের কর্ত্তপক্ষীয়গণের সহিত মত-পার্থক্য হওয়ায় তিনি স্বীয় পদত্যাগ করেন। রেতারেও কেরির অমুদ্রিত কাগজাদি পাঠে আরও জানা যায়, রামরাম বস্থু মহাশর যদিও সাধারণতঃ মধুরস্বভাব ও সরল প্রকৃতিক ছিলেন, কিছ কেহ তাঁহার প্রতি অন্তায় করিলে তিনি তাহার প্রতি হর্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিতেন না। তিনি শিকারপ্রিয় ছিলেন। কেরি সাহেব লিখিয়াছেন, বস্থ মহাশয়ের স্থায় প্রগাঢ় অধ্যয়নপটুলোক তিনি আর কথনও দেখেন নাই। বুকানন সাহেবও
তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিয়াছেন। বস্থ মহাশয়ের
কীবনে অনেক বিষয়েই রাজা রামমোহনের চরিত্র প্রতিবিশ্বিত
ইইয়াছিল। কথিত আছে, রাজা রামমোহনেই বস্থ মহাশয়ের
ফারসী ও বাঙ্গালা গভ লেখার শিক্ষাগুরু। রামমোহনের আদর্শেই
তাঁহার জীবন গঠিত ইইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। গ্রন্থকার
ভূমিকাতে এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য প্রকাশ করিয়াছেন যথা:—

"ফাট্ট-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম এক্ষের উদ্দেশ্যে নত হইয়া এণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা বাইতেছে—এ হিল্ম্ছান মধ্যম্বল ৰঙ্গদেশ। কাৰ্যাক্ৰমে এ সময় অস্থান্ত দেশীয় ও উপদীপীয় ও পৰ্ববৃত্ত তিবিধ লোক উক্তম মধ্যম অধ্য অনেক লোকের স্মাণ্য হুইয়াছে এবং অনেক ব্দনেকের অবন্থিতিও এইস্থানে। এখন এম্বলে অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা। ভাহারা এদেশীয় চলন ভাষা অবগত বহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেন না। ইহাতে তাঁগারনিগের অকিঞ্ন,—এখানকার চলন ভাষা ও লেখা পড়ার ধারা অভ্যাস করিলা সর্বাবিধ কার্যা ক্ষমতাপর হয়েন। এতদর্থে এ ভূমির যাবদীর লেখাপড়ার প্রকরণ চুই ধারাতে গ্রন্থিত করিয়া লিপিমালা নাম পুত্তক রচনা করা গোল। প্রথম ধারা চুই তিন অধারে। তাহার প্রথমতো রাজগণ অক্ত রাজারদিগকে লেখেন। তাহার প্রতান্তর পূর্বক দ্বিতীয় রাজগণ আপন স্চিব লোককে অনুজ্ঞা ও বিধিব্যবহা ক্রমদান, ইতি প্রথম ধারা। বিডীয় ধারা সামান্ত লেখাপড়া। সমান সমানীকে, লঘু শুরুকে প্রভু কর্মকরকে এবং আক্ষমালা এই পুস্তকে লেখা যাইতেছে। ইহাতে অক্যাক্ত বিদান লোকের ছানে আমার এই আকাজ্জা, যদি আমার রচিত এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিৎ ক্লমে কশ্চিৎ দোষ হইয়া থাকে, তাহা অসুগ্রহপূর্বক দৃষ্টিমাত্রে নিলামদে মত্ত ৰা হয়েন। একারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।"

মানব স্ঞান বিধি করিল যথন।
সেইকালে বড়রিপু কৈল নিরোজন ।
অতএব ভূল ত্রান্তি আছে সর্বজনে।
মানব লক্ষণ বহু রামন্তাম ভণে ।
শ্রাদিত্য বহু বর্ষ পশুশ্রেস মাদ।
শ্রম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।

উল্লিখিত গ্রন্থকাল নিরূপণ-পত্ম দেখিয়া জানা যায়, রামরাম বস্থু মহাশ্য ১৮০০ সালের ভাজ মাসে এই গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি কৃত্র নহে। এই পুত্তক ২০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইরাছে। স্থানে স্থানে তৃই চারি পংক্তি পত্মও দেখিতে পাওয়া যায়। রামরাম বস্থু মহাশ্যের রচনায় সংস্কৃত ভাষা পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহার গত্ম-রচনায় বন্ধীয় বাক্পর্কাতর চিরন্তনী রীতি সংরক্ষিত হয় নাই। লোগমালার ভাষার রচনার একটুকু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে:—

"অন্তেরনিগকে নীতাভ্যাসে ক্যাণর হওরা নছে। বরং তাহাতেই অস্তে ক্রিবেক, এমত লোকেরদের পরিবারগণের নির্বাহ নিষ্পত্তির মনোযোগ ক্রিবা। নগরহাটের রাজা নীলমাধ্ব বিধর্বের উপর দৌরাক্স করে অভএব তাহার সাহায্যার্থে অযুত তুরগার্জ প্রেরণ করিবা যাহাতে তাহার বৈরী দ্বন হয়। সেই এইথানের পোষ্টি।" ইত্যাদি

এই গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যও জানা যাইতে পারে।
ঈশপের গল—১৮০৩ খঃ অবেদ ডাক্তার গিলব্রাই উর্দ্দু, পাসী,
আরবী ও ব্রজভাষা এবং বাঙ্গালায় ইশপের গল প্রকাশ করার
ভারিণীচরণ মিত্র বন্দোবস্ত করেন। এই সময়ে তারিণীচর
১৮০৩ মিত্র নামক এক ব্যক্তি বঙ্গভাষার ঈশপের
গল্প অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল অনুবাদ রোমক
অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছিল।

ইলিয়ড কাব্য—১৮•৫ ফোট উইলিয়ম কলেজের ছাত্র, ভার-জিলের ইলিয়াড্ কাব্যের প্রধান সর্বের বঙ্গান্ত্বাদ করেন। উক্ত অন্তবাদক এক জন সিভিলিয়ান। উহার নাম জে সার্জেণ্ট্।

টেম্পেই—১৮০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মৃক্ট নামক এক জন মুরোপীয় অধ্যাপক সেক্স্পিয়ারের টেম্পেই নামক নাটকের অমুবাদ করেন। এই গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানি নাটকের প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষার এই খানিই প্রথম নাটক বলিতে হইবে।

বেদান্ত-স্ত্র ভাষ্যান্ত্বাদ — ১৮১৫ খৃ ছালে রাজা রামমোহন রায় বেদান্তস্ত্র ভাষ্যের গলে বঙ্গান্ত্বাদ করেন। অতঃপর রাজা রামমোহন ভিনি হিন্দুছানীতে ও ইংরাজীতে এই বিশাল রায় ১৮১৫ শাল গ্রান্থ ১৮১৫ শাল গ্রান্থ একাশ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কেহ এই গ্রন্থের বঙ্গান্ত্বাদ করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। তৎপরে ১৮১৬ খৃ ছালে রাজা রামামোহন রায় মহাশয় বেদান্তসার গ্রন্থের বঙ্গান্ত্বাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ খানি কৃত্র হইলেও ইহাতে বেদান্তের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিত হয়্ম। উক্ত খৃ ছালে ইহার ইংরাজী অন্তবাদ প্রকাশিত হয়।

ইনি ১৮১৬ সালে সামবেদের অন্তর্গত তবলকার উপনিষদের
শক্ষরভাষ্য বঙ্গভাষায় অমুবাদ করেন। তলবকার উপনিষদের অন্ত নাম "কেন উপনিষদ"। ১৮৩৭ শকের ১৫ই
আষাঢ় এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই সালেই ইনি ঈশপোনিষদ্ভাষ্যের বঙ্গামুবাদ করেন। ইহার অপর নাম "বাজসনেয়োপনিষৎ সংহিতা। ইনি বেদাস্তভাষ্যস্ত্ত্রের বঙ্গামুবাদের স্থায় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন। উক্ত ভূমিকাতে
তিনি সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, ব্রক্ষোপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধন এবং
ম্বাক্তর এক মাত্র কারণ।

১৮১৭ সালে ইনি আরও ছই থানি উপনিষদের বন্ধানুবাদ করেন। এক থানির নাম "কঠোপনিষং" ও অপর থানির নাম মুওকোপনিষদ্। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইনি "গারত্রীর অর্থ" নামৰ একথানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে "ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্কের লক্ষণ" নামে ইহাঁর আর এক থানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রক্ষোপাসক হইলে শাস্ত্রান্তসারে তাহার কি প্রকার জাচরণ হওয়া উচিত এই পুস্তকে তাহাই লিখিয়াছেন।

রাজা রামমোহন ১০২১ সালে মিশনারীদের প্রচারিত খৃষ্ট ধর্মের প্রতিবাদ করিয়া "ব্রাহ্মণ সেবধি" নামে এক খানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক খানিতে খৃষ্টধর্মের বিরুদ্ধে এবং ব্রাহ্মণ ধর্মের অনুকূলে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ১৮২৩ সালে "পথ্যপ্রদান" নামে আর এক খানি প্রতিবাদ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে তান্ত্রিকাচারের অনুকূলে অনেক শাস্ত্রীয় যুক্তি আছে। রাজা রামমোহন এই পুস্তকে যে গ্রন্থের প্রতিবাদ করিয়াছেন সেই পুস্তকখানির নাম "পাষণ্ড পীড়ন"। গ্রন্থখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। এই গ্রন্থের ভূমিকা পাঠে জানা যায় উহা ২০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

১৮২৩ সালে "প্রার্থনা পত্র" পুস্তিকা মুদ্রিত হয়। ইহাতে স্বজাতীয় ও বিজাতীয় সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি উদার প্রাতৃতাব প্রকাশ করা হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত "আত্মানাত্ম বিবেক" গ্রন্থখানিও রাজা রামমোহন কর্তৃক অনুদিত হইয়াছিল। খৃষ্টানদের পাতড়া পুস্তকের স্থায় ব্রন্ধবিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্ত তিনি এক এক খণ্ড দীর্ঘায়তন কাগজ মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিতেন। সেই সকল কাগজ "ক্ষুদ্র পত্রী" নামে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর "গায়ত্রা। প্রমোপাসনাবিধানম্" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। বেদ পাঠ ব্যতীত কেবল গায়ত্রী জপ করিলেই যে ব্রহ্মোপাসনা হয়, ইহাই এই গ্রন্থের মর্ম্ম। ইহাতে অনেক শান্ত্রীয় প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষাতেই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। এই সালে ইহার ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮২৮ সালে ইহাঁর রচিত "ব্রমোপাসনা" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। উহাতে ব্রমোপাসনার পদ্ধতি আছে। কিন্তু রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সমাজে এই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য হইত না। তথন সমাজে কেবল উপনিষৎ পাঠ ব্যাখ্যা ও সঙ্গীত হইত।

১৮২৯ সালে রাজা রামমোহন "অনুষ্ঠান" নামক এক থানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে তুইটা প্রশ্ন ও উহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রন্ধোপাসনা বিধান ও শাস্ত্র মতে জাহার-ব্যবহার প্রণাশীই এই গ্রন্থের বিষয়।

বন্ধনগীত—এই গ্রন্থগানি রাজা রামমোহন রায়ের অতুল কীর্ত্তি। এখনও তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি এদেশের শিক্ষিত সমাজে গীত হইরা থাকে। এতদ্বতীত রাজা রামমোহন রাম্বের রচিত "গোড়ীয় ব্যাকরণ", "আদালত তিমির-নাশক" প্রভৃতি আরও ক্ষেক খানি বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। ব্রহ্মসঙ্গীত ব্যতীত আর সকল গুলিই গল্পে লিখিত। এই সকল গল্প গ্রন্থের ভাষাপ্রায় একরূপ। ব্রাহ্মণ সেবধি গ্রন্থ হইতে নিম্নে উদাহরণস্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধ ত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"এমতে ঈখর ও মনুষ্য এই ছুই জাতি বাচক শব্দের মধ্যে এইমাত্র প্রতেদ হইবেক যে মনুষ্য ও জাতির আশ্রয় অনেক ব্যক্তি, আর ঈখরত্ব জাতির আশ্রয় মিশনারীদিগের মতে তিন ব্যক্তি হয়েন। বাঁহাদের অধিক শক্তি ও সত্ব খভাৰ হয় কিন্তু কোন এক জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যদি সংখ্যাতে অল্প হয় এবং শক্তিতে অধিক তথাপি জাতি গণনার মধ্যে অবশুই ত্বীকার করিতে হইবেক। জগতের বিচিত্র রচনার স্পন্ন দর্শিদের নিকট প্রাপদ্ধ আছে যে এক পাঠীন মৎস্যের গর্তে যত ডিম্ব জানা স্থাহা হয় এবং শক্তিতে অতিশয় অধিক হয়। এ নিমিত্তে মনুষ্য শব্দের জাতির আশ্রয় ব্যক্তির। গণনায় নায় নায় বাহাতির। কালার বাহাতির কাশ্রম প্রতাহর বেশির বাহাতির আশ্রয় ব্যক্তি দেবদের বজ্ঞান্ত প্রভৃতি বদ্যাপিও পিওতে পৃথক্ পৃথক্ হয় কিন্তু মনুষ্য অভাবে এক হয়। সেইরাপ আপনাপনার মতে ঈখরত্ব জাতির আশ্রয় তিন ব্যক্তি পৃথক্ পৃথক্ হয়য়াও ঈখরত্ব অভাবে এক হয়েন অর্থাৎ পিতা ঈখর ও পুত্র ঈখরও হোলিগোন্ত ঈশ্রর। আপনারা কহেন যে ঈশ্বর এক হয়েন। সে কি এইরাপে এক কহিয়া থাকেন কি আশ্রম।"

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় গছে কেলাস্তাদি গ্রন্থের অম্বাদ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ঠ উৎকর্ষ সাধন করিয়া-ছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা সর্বতাম্থী ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। তবে তাঁহার ভাষা তেমন স্থান্ত্যাহিণী বা প্রাঞ্জল নহে। কিছে তিনি যে বিষয়ে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকয় বিষয় সভাবতঃই হুর্কোধ্য; কাজেই তাঁহার লিখিত গছ গ্রন্থের ভাষা কেরির ইতিহাসমালা বা রাজীবলোচনের ক্ষাচক্রচরিতের স্থায় প্রাঞ্জল নহে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের গ্রন্থাবলী তৎসময়ে সাহিত্যসমাজে এক যুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছিল এবং শিক্ষিত লোকদিগকে বাঙ্গালা গছ রচনা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল।

শাস্ত্ৰ পদ্ধতি—১৮১৭ সালে শাস্ত্ৰ পদ্ধতি নামে একথানি পুস্তক প্ৰকাশিত হয়।

চাণক্য—চাণ্যক্ শ্লোকের বঙ্গান্থবাদ সর্ব্ব প্রথমে ১৮১৭ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।

গ্রীশিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব—১৮১৮ খুষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকা-শিত হয়। ইহাতে সরল ভাষার স্ত্রীশিক্ষার ঔচিত্য প্রতিগ পল্ল হইয়াছে।

নীতিকথা—১৮১৮ সালে নীতিকথা নামক একথানি পুস্তক মুদ্রিত হয়। ইঙা তিন থণ্ডে বিভক্ত। রেভারেও টমসন ১৮১৮ অবে বিভালয়সমূহ পরিদর্শনের জন্ম বর্জমান গমন করেন। নীতিসম্বলিত গল পাঠে বালকদের নীতিজ্ঞানের উল্লেষ হয় দেখিয়া তিনি এই প্রণালীর একাস্ত পক্ষপাতী হয়েন। এই গ্রহে আটচল্লিশটী গল্প আছে।

মনোরপ্তন ইতিহাব—নীতিবিষয়ক একথানি পুস্তক। ১৮১৯ সালে মুদ্রিত হয়। শিক্ষাবিভাগে বহুকাল পর্যান্ত এই গ্রন্থের প্রচলন ছিল। ইহাতে বালকদিগের চিত্তবিনোদনের উপযোগী অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে।

রাধাকান্ত নীতিকথ:—১৮১৯ সালে "রাধাকান্ত নীতিকথা" নামক একথানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত গৌরমোহন বিভা-লঙ্কার ও রাজা রাধাকান্ত দেব উভরে পরামর্শ করিয়া এই পুস্তক রচনা করেন।

ৰাক্যাবলী—এখানি পিয়ার্সনি সাহেবের রচিত, ১৮১৯ সালে মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকে ভাষা শিক্ষার উপদেশ আছে।

ঐতিহাদিক নীতিগন্ধ—১৮১৯ সালে মিঃ ষ্ট্রার্ট নানা দেশীয় ইতি-হাস হইতে নীতিপূর্ণ উপাধ্যান সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক প্রকাশ করেন।

শ্রেম নাটক—১৮২০ সালে কলিকাতা শ্রামপুকুরনিবাসী
পপঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহা নামে
নাটক; কিন্তু নাটকের কোন লক্ষণ এই গ্রন্থে নাই। মহানাটক
যেমন নাটক নামে অভিহিত হইলেও নাটক নহে, এ পুস্তকশানিও তদ্ধেপ।

ত্থী-শিক্ষাবিষয়ক—১৮২০ সালে রাজা রাধাকান্ত দেব এই
পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮২০ খুষ্টান্দের পূর্ব্বে কলিকাতায়
রালা রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইয়াছিল। এই
দেব ১৮২০ সময়ে মহিলা-শিক্ষাসমিতি নামে একটী
সমিতি ছিল। এই সমিতি ছারা শিক্ষাপ্রাপ্ত চল্লিশটী বালিকাকে
পরীক্ষা করিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাত্তর সন্তুষ্ট হইয়া কলিকাতার নানাস্থানে বালিকাবিত্যালয় স্থাপন করেন এবং এই
গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে তিনি প্রাচীন
বিত্রী আর্যারমনীগণের বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী ভবানী,
ছাটী বিত্যালঙ্কার ও পণ্ডিতা শ্রামাস্থলয়ী প্রভৃতির বিবরণ
লিপিবক করিয়াছেন।

মদগুণ ও নির্ঘা—এই পুস্তকথানি ১৮২১ খুষ্টাব্দে শ্রীরামপুর হইতে মুদ্রিত হয়। ইহার পত্র সংখ্যা ২৩৯। ইহাতে বিবিধ দেশের ইতিহাস ধর্মতত্ব ও বীরদিগের কীর্ত্তিকলাপ লিখিত কইরাডে। ইহাতে ১৫টা গল্প আছে।

শাস্ত্রত্ব-কৌন্নী—১৮২১ সালে মহেক্রলাল প্রেসে মুদ্রিত।
এই গ্রন্থথানি প্রবোধচক্রোদয় নাটকের গ্রেত বঙ্গার্থান।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের রচয়িতা— শ্রীয়য়্বমিশ্র। কিন্তু এই
অর্বাদের রচয়েতা তিনজন—পণ্ডিত ৮কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন,
৮গঙ্গাধর ভায়রত্ব এবং ৮রামগন্ধর শিরোমণি। ছয় অঙ্কে এই
পুস্তকথানি সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রথম অঙ্কে বিবেকোভন, দিতীয়
অঙ্কে মহামোহোদ্বেগ, ভৃতীয়ে পাষশু-বিডয়ন, চতুর্থ অঙ্কে বিবে-কোডেগ, পঞ্চম অঙ্কে বৈরাগ্যোৎপত্তি, ষঠাজে প্রবোধাৎপত্তি।

মূল গ্রন্থানি বিবেক-বৈরাগ্যাদি শিক্ষার একখানি উপাদের পুস্তক। পুস্তকখানি রূপকক্রমে নাটকাকারে লিখিত। মানুষের সং ও অসং প্রবৃত্তিগুলিই এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে মনস্তত্ত্বে অতি প্রগাঢ় গণ্ডিত ছিলেন, এই নাটকখানি নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে তাহা সহজেই স্বদ্যুক্তম হয়।

ইহার সর্ব্যাহ ভাব অতি প্রগাঢ় ও প্রসন্ন গন্তীর। বিছৎসমাজে এই গ্রন্থ অতি আদরণীয়। প্রাপ্তক্ত পণ্ডিতত্রয় আত্মতত্ত্ব-কৌমদী নামে ইহার যে বঙ্গালুবাদ করিয়াছেন, সে অনুবাদ
প্রাচীন গল্পে লিখিত হইলেও ছুর্কোধ্য নহে। ইহাতে মড়্দর্শনের
দিন্ধান্ত সন্নিবিষ্ঠ হইয়াছে। কিন্তু তাদৃশ নীরস ও কঠোর
বিষয়ের আলোচনা থাকা সত্ত্বেও ইহার ভাষা নীরস বলিয়া
প্রতিভাত হয় না। নিম্নে এই পুস্তকের ভাষার কিঞ্চিৎ নমুনা
উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"মহারাজ বিবেক কহিলেন, হে ক্ষমে, ক্রোধকে জন্ন করিবার উপান্ত আমরা শ্রমণ করিতে ইচছা করি। ক্ষমা কহিলেন, মহারাজ, আমি নিবেদন করি, শ্রমণ করুন।

কুৰ বাজিতে হাদ্যমুখে সন্থানা করিবে। অপকারি ব্যক্তিতে প্রসন্থতা প্রকাশ করিবে, কটুভামি ব্যক্তিতে কুশলবার্ত্তা জিল্ডাসা করিবে এবং ভাড়নকারি ব্যক্তিতে আরপাপ গগুনের কীর্ত্তন করিবে। এইরুপ ব্যবহার করিলেও অবশচিত ব্যক্তির যদি দৈবাৎ অনিবার্য্য মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয়, তবে ভাহাকে থিক্। কিন্তু করণা রুদেতে আর্জাচিত্ত ব্যক্তিদিগের কোনরূপে ক্রোধের উদর্বহৃত পারিবে না। ভদনস্তর মহারাজ বিবেক ক্ষমাকে পুন: সাধুবাদ করিলেন। ক্ষমা কহিলেন, মহারাজ ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংদা কটু বাক্যাদি মন্ততা অহকার মাৎসর্য্য প্রভৃতিও পরাজিত হইবে। মহারাজ বিবেক আল্লা করিলেন আমি অদ্য ভোমাকে ক্রোধের পরাজয়ের নিমিন্ত নিমৃক্ত করিলাম। পরে 'ব্য আল্লা মহারাজ' এই কথা বলিয়া ক্ষমা নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন।"

অনুবাদকত্রন্ধ যে ভাবে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে নাটকের ক্রম বিনষ্ঠ হয় নাই। এই বন্ধায়বাদে বন্ধীয় সাহিত্য যে স্বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, তাহাতে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

কলিগন্ধার দাতা – এখানি নাটক পুস্তক, ১৮২১ সালে রচিত ও অভিনীত। সংবাদকোমুদী নামক তৎসময়ের একখানি সাপ্তাহিক পত্রে এই নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। নাটকথানি স্কর্ফিস্মত নহে।

আনন্দ-লহরী—১৮২২ সালে "শঙ্করাচার্য্যকৃত আনন্দ-শরামচন্দ্র বিজাপ্তর লহরী" নামক একথানি গ্রন্থের পভাতবাদ ১৮২২ সাল প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ শেষে অনুবাদক আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, তাঁহার নাম রামচন্দ্র, তিনি জাতিতে দিজ। গ্রন্থের প্রারম্ভেও সংস্কৃত ভাষাতে গ্রন্থকারের কিঞ্জিৎ পরিচয় আছে যথাঃ—

হরিনাভিনিবাদী শ্রীরামচক্রন্বিজান্মজঃ ৷
আনন্দলহরী ভাষাং করোতি ফুরোধায় চ ৷

গ্রন্থ শেষে এইরপে লিখিত হইরাছে যথা ঃ—
আনন্দলহরী শুব মধু সরসিজ।
ভাষায় করিল ব্যাথা রামচন্দ্র বিজ ।
ইন্দু ইন্দু পিতা বেদ বাণ পরিমাশ।
এই শকে এই গ্রন্থ সমাপ্ত বিধান।

মুদ্রিত গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, "ইতি আনন্দ-লহরী সমাপ্ত সম ১২০০ সাল।"

অমুবাদক পতে এই গ্রন্থার্মান করিয়াছেন এবং গতে ভূমিকা লিখিয়াছেন, ভূমিকায় মূল-গ্রন্থকারের গ্রন্থ-প্রণয়নের প্রবৃত্তির হেতুও উল্লিখিত হইয়াছে। গতের নমুনা প্রদর্শনের নিমিত্ত ভূমিকা টুকু উদ্ধৃত করা যাইতেছেঃ—

"এযুক্ত শক্ষরাচার্য্য পরম শৈষ সর্ববিত্তক্ত মহাজ্ঞানী শিবতুল্য শিষভক্তিপরারণ শিব ব্যতিরেকে অন্তের উপাসনা নাই, কিন্তু শক্তি মানেন না।
এক দিবস পরমেশ্বরী আদ্যাশক্তি ঈবৎ কোপনরনে দৃষ্টি করিয়া আচার্য্যের
শক্তিহরণ করিলেন। আচার্য্য শক্তিহীন হইয়া ভূতলে ময় হইয়া রহিলেন।
অনন্তর পরমেশ্বরী বৃদ্ধা ব্রাহ্মলীরূপণারিগ্রী আচার্য্য সমীপে "উপহিতা সতী"
আচার্য্য প্রতি কহিতেছেন বাপু শক্ষরাচার্য্য কি হেতু উন্মন্তের স্থায় ধূল্যবলু ঠিত
হইয়া ভূতলে পড়িয়া আছ। আচার্য্য কহিতেছেন "হে মাতঃ ভূমি যদি কুপা
করিয়া আমার হন্ত ধারণ করিয়া লইয়া যাও তবে যাইতে পারি নতুবা হন্ত-পদাদি বিক্ষেপ করি এমত মাত্র শক্তি নাই। পরমেশ্বরী ঈবদ হাস্য করিয়া
কহিলেন, বাপু শক্ষরাচার্য্য, তোমার কি বোধ হয় শক্তি পদার্থ আছে?"
এই বাক্য কহিয়া অহিতা হইলেন। তৎকালে আচার্য্যের সচকিত হইয়া
বোধ হইল আমি শক্তি নিন্দা করিয়। এ দশাগ্রন্ত হইয়াছি অতএব শক্তি
ব্যতিরেকে শিব প্রভৃতি মৃত ভূল্য হয়েন। এবত্পকারে জ্ঞানোদর হইয়া
রাজ্যারেশ্বরীর স্তব্ব করিতেছেন।"

এই গ্রন্থকারের গত-রচনারও শক্তি ছিল। ইহার কোন গত্ত গ্রন্থ আছে কি না জানা যায় না। কিঞ্চিৎ পরিবর্তন ও সংশোধন করিলে ইহাঁর গত্ত আধুনিক গতে পরিণ্ড হইতে পারে। গ্রন্থকার বাঙ্গালা গত্ত লিখিতে লিখিতে একস্থানে "উপহিতা সতী" (অর্থাৎ উপহিত হইয়া) লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

জাতিতত্ব—হিন্দুগণের বর্ণ ও বর্ণশঙ্করাদি সম্বন্ধে এক খানি গ্রন্থ। ১৮২৩ সালে ইহা মুদ্রিত হয়। হেমচক্র নামক এক ব্যক্তি ইহার রচয়িতা।

পাষগুপীড়ন — গ্রন্থকারের নাম নাই। গ্রন্থকার যিনিই হউন, তিনি যে এক জন স্থপগুত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮২৩ সালে সমাচারচক্রিকা যন্ত্রে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পুস্তক খানি, ২২৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

রাজা রামনোহন রায় যথন নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করিতে প্রবৃত্ত হন, তথন হিন্দুহিতৈয়ী কোন এক ব্যক্তি এক জন শাস্ত্রদর্শী স্থপণ্ডিত দারা ৺রামনোহন রায়ের মত৺থণ্ডনার্থ এই গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে শাস্ত্র বিচার যথেষ্টই আছে। গ্রন্থলেথক মহাশর অতি তীব্র ভাবে এই গ্রন্থে রাজার্ম্ম-নায়কপ্রবরের সম্বন্ধে অনেক হর্বাক্রের প্রেরাগ করিয়াছেন। ইহাতে রাজা রামমোহনের চরিত্রের বিরুদ্ধেও অনেক কথা আছে! যদিও ইহাতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজা রামমোহনের নাম নাই, তথাপি তিনিই যে এই গ্রন্থকারের আক্রম্য, তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যায়। বিশেষতঃ ১২৩০ সালের পৌষ্ঠ মাসে অর্থাৎ ১৮২৩ সালের ডিসেম্বরে রাজা রামন্মাহন "পথ্যপ্রদান" নামে এক গ্রন্থ লিখিয়া ইহার প্রত্যুক্তর প্রদান করেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই ষে রাজা রামমোহন তান্ত্রিকমত সমর্থন করিয়া স্থরাপান ও পরদারাভিসরণের শান্ত্রীয়যুক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। পাষও পীড়নে তাহারই থণ্ডন করা হইয়া-ছিল। রাজা রামমোহন পথ্যপ্রদান গ্রন্থ লিখিয়া স্থরাপায়ী ও পরদারসেবীদেরই অন্তুক্ পুষ্টিকর পথ্য প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই। পাষ্ত্র-পীড়নের ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"অনেক বিশিষ্টসম্ভান যৌবনধন প্রভুত ক্ষাবেকতাপ্রযুক্ত কুমংসর্গপ্রশুং ইয়া লোকলজ্জা ধর্মভয় পরিত্যাপ করিয়া বৃথা কেশচেছদন স্থরাপান যবন্তাদিপমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল ছক্ষেশ্পেই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইওেছে তত্তৎ কর্মানুষ্ঠাতৃ মহাশয়দিগের কালিকাপুরাণ মংসপুরাণ ও মহুবচনানুসারে কি বক্তব্য \* \* \* কণটব্রতাচারী স্লেছ্ছনেশধারী ভাক্তবামাচারী মহাশয় আপনার্মিগের বৃথা কেশচেছদন স্থরাপান, যবনীগমন সংপ্রতি স্বয়ং স্বমুথে স্বহস্তে ব্যক্ত করিয়া কেলল আপনার্মিগের যবনত যবনাকারত্ব মদ্যপত্ম ও ব্যবনজাতিত্ব প্রকাশ করিত্তেছেন। এক্ষণ্ণে ধর্ম্মের গুণে বাক্য-মনের অনৈক্য দূর হইয়া তাহার প্রকা হইতেছে। আরঞ্জ হইবেক কুন্দযন্তরের মুথে কাঠের বক্রভাবের অভাশ কত্বতাল হয় ॥

পাষও-পীড়ন গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য প্রগাঢ় এবং পত্মরচনা श्रिगानी । यस नांश।

জ্ঞানাঞ্জন—এথানিও রামমোহন রায়ের অভিমতের প্রতি-কুলে রচিত অতীব পাণ্ডিত্যপূর্ণ একথানি বাঙ্গালা গত্তে প্রতিবাদ গৌরীকান্ত ভট্টা- প্রার্থ। প্রীমধ্রস্থান তর্কালন্ধার নামক জনৈক हार्चा अध्येज সুপণ্ডিত এই গ্রন্থ-প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী ভমিকা লিখিয়াছেন—

"এই ভারতবর্ষে সর্শ্বসাধারণ লৌককর্তৃক মাষ্ট্র অথচ অনুষ্ঠেয় অনাদি প্রস্থারম্পরা প্রচলিত ধে বৈদিকধর্ম তাহা আধুনিক সামায়াকর্তৃক অমায়া ছউতেছে ইতাবধানে রামনারারণপুর মথুরানিধাসী শ্রীযুত গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য্য রক্ষপুরে থাকিয়া বাক্ষণাদি বর্ণচড়ইয় প্রভৃতির বাবহার্যা বিধিধোপনিষৎ শ্বতিপুরাণেভিহাস ক্রায়বেদাস্ত সাংখ্যপাতঞ্জল মীমাংসা ও তম্ত্র প্রভৃতি নানা প্রমাণসমূহ এবং ভিন্নজাতীয় শাব্র অর্থাৎ পারসীও আরবী প্রভৃতি বছবিধ লৌকিক প্রমাণ ও সদ্যুক্তি দারা কৃতর্কের উচ্ছেদপূর্বক বেদপ্রণীত লোক-পরম্পরাকর্ত্তক চিরকালাকুষ্ঠিত অবিগীত ভারতবর্ষীর চাতৃর্বর্ণ্য ধর্মের ইথার্থরূপে সমন্বর হাদরক্রমকরণ এবং এই ধর্মবিষয়ে স্বজাতীয় বিজাতীয় লোকসমূহ কর্তৃক ষে সকল বিভগুৰাদ সংঘটনের সন্তাবনা তাহাও নানা শাল্লীয় প্রমাণ, দুইান্ত ও সদ্যক্তি দ্বারা নিরাকরণার্থে জ্ঞানাঞ্জন নামে গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন।"

এখানি প্রতিবাদ গ্রন্থ হইলেও ইহাতে ঈশ্বরাস্তিম্বের সিদ্ধান্ত বিচার, অনুষ্ঠবিচার, স্ষ্টিবিচার, পূজোপাসনার প্রয়োজনীতা, ব্রন্ধা গুজীবভেদবিচার, স্থথহঃথকর্মবাদ, সগুণনি গুণোপাসনা, প্রতিমাপুজা, দেব তার নানাত্ব বিচার, পূজায় আবশুক, দ্রব্যাদি তীর্থমাহাত্ম্য, আচার ও বর্ণবিচার অন্ত ধর্ম্ম গ্রন্থের অপেকা বেদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন নানা শাস্ত্রার্থ বিচার, ঈশ্বরের পরি-ণাম কি সন্দেহ নিরসন, মৃত্যুর পরে আত্মার গতি প্রভৃতি বছবিধ বিষয় ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্রের দৃঢ় সিদ্ধান্তের আলোকে আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কোন সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী, ছিলেন না, আরৰী ও পার্দী ভাষাতেও ইহার যথেষ্ঠ অধিকার ছিল না। শুনা যায় ইনি রঙ্গপুরে জঙ্গ আদালতের দেওয়ান ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদ গ্রন্থথানিতে স্থবিখ্যাত রাজা বামমোহনের প্রতি যেরূপ বাঙ্গ, নিন্দা ও হর্কাক্য বর্ষণ করা হইয়াছে, ইহাতে সেরূপ গালাগালি না থাকিলেও ব্যঙ্গবিজ্ঞাপের তীক্ষবাণের ঝকমকি অনেক স্থলেই বিত্যমান সমগ্র গ্রন্থথানি শাস্ত-পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। এই গ্রন্থ দাবিংশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে সাকলো প্রায় আড়াই শত পৃষ্ঠা আছে। এ স্থলে এই গ্রন্থের ভাষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"সম্প্রতি কিয়দ্দিবন হইল এক মহা বিজ্ঞ পরমোপকারী পুরুষ দারাই বিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেঠা পাইতেছেন, তরিমিত্ত অনেক প্রকারে আপাতত সাধারণ লোকের সহিত বাকোও লিখনানুদারে ব্রহ্মতন্ত্রে ভায়বাদ করিয়া আগিতেছেন এবং বেদাস্তাদি গ্রন্থের বঙ্গভাষার অর্থ করিয়া সর্কত্তে প্রচার ক্রিতেছেন। ই হার মুখ্যপ্রয়োজন এই যে লোকসকল প্রাচান মত সমস্ত

বিবেচনা করিয়া অনুদ্রম পথে প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে কোন এক অবহুজ ব্যক্তি ঐ মহাবিজ্যের সমস্ত কথার প্রণালী ও পুস্তকাদি প্রবণ ও দৃষ্টি করিয়া কতিপয় কথার উত্তরস্বরূপ স্থমত প্রকাশ করিতে \* \* আরম্ভ করিলাম। \* এ মতে আদৌ মহাবিজ্ঞের কথা পশ্চাৎ অবহুজ্ঞের উদ্ভর, তদনন্তর অস্মৎ প্রতাত্তর লেখা গেল।"

এই গ্রন্থের ভাষা অপ্রাঞ্জল নহে। যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হইলেই উহা আধুনিক গল্পের ন্তায় প্রতিভাত হইবে।

ছোট হেনরী--শ্রীমতী সিয়ার উডের অনাথবালক সম্বন্ধে স্থন্দর গলের অনুবাদ। ১৮২৪ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ৬০। খুষ্টধৰ্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তক।

কবিতা কৃপ—এই পুস্তকথানি ১৮২৬ সালে প্রকাশিত হয়। ইহাতে ১০৬ শ্লোক ও বঙ্গানুবাদ আছে। পত্ৰ সংখ্যা ৪৫। এই পুস্তকথানি এথানকার ছাত্রদিগকে পাঠ করিতে হইত। ১৮৬০ সাল পর্যান্তও এখানি পাঠা গ্রন্থ ছিল।

वामवन्न->৮२२ मारल नतीयांत्र रक्तलावांनी अक कन वारतन ব্রাহ্মণ রামরত্ব নাম দিয়া দেবী ভাগবত গ্রন্থের বঙ্গারুবাদ করেন। জীবোদ্ধার—১৮২৯ খুষ্ঠাব্দে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখনি "নিত্যকর্ম্ম পদ্ধতি"। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ আছে। ইহার প্রণেতা-- গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য। ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও সুথবোধ্য। যথাঃ—

"শাস্ত্র প্রক্ষণ কন্সা, ও গুরু অগ্নি বান্দণ প্রাতঃকালে গাতোখান করিলা যে দর্শন করে সে বিপদ হইতে মুক্ত হয়। \* \* প্রাতঃস্নান করিলে জপাদি কর্ম্মে অধিকার হয়। অজ্ঞানে অথবা মোহেতে রাত্রিতে যে পাপ কর্ম্ম করে সেই ব্যক্তি প্রাতঃস্নানে শুদ্ধ হয়।"

হরণার্বতী-মঙ্গল—১৮৩০ সালে শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ বাহা-হুরের অনুমত্যনুসারে তদীয় সভাসদ্ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কবিকেশরী এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার আগ্রন্থই পগ্র। গ্রন্থথানি ৩৩৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। এই গ্রন্থের আট পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক বিবরণ আছে য্যা-

''জাহুবীর পর্বভাগ, মেদনমল অনুরাগ, অধিপতি ছিল মদন রার। নিজে মামারক গাজী, আপনি হইয়া রাজী. ষনমাঝে দেখা দিল ভায়। সঙ্গেতে সহায় হৈয়ে, নবাবে স্বপন কৈয়ে. দিরপা পাইল জমীদারী। দত্তকুল সমূত্তব, গোষ্টিপতি খ্যাতিরব, কারস্কুলের অধিকারী। বুত্তিভোগী কত দ্বিজ, পঞ্চম তনয় নিজ. কনিষ্ঠ শ্রীরাম বিচক্ষণ। বুঝিয়া কার্য্যের (?) তম্ব স্ক্রমীদারী তাহে রক্ত.

ত্দক্ষ শীত্রগাচরণ ।

मर्काःरम रहेना जग्नी, সহার আনন্দময়ী, প্রীমতী প্রীমতী যার বাণী। করিরা সমাজস্থান, কত ভূমি কৈলা দান, বারুইপুরেতে রাজধানী। এ কালীশঙ্কর নাম, ভশুপুত্র গুণধাম, অল্লকালে হৈল লোকান্তর। শীরাজবন্নত হয়, তভাপুত্র মহাশয়, চৌধুরীবিখ্যাত সর্বোত্তর । काविवादन शांदन धन्।, त्नीश्वीशं देश्यांधताः গান্তীর্গোতে রমুপতি রাম। কেহ করি কারদালী, অধিকার ইংরাজী, কিছুগ্রাম করায় নিলাম। ছরিনাভি সমাধ্যান, ভার মধ্যে বাসস্থান, কিনিলেন দুর্গারাম কর। গুরু দেবদিলে ভক্তি, ৰহেৰ সামান্ত ব্যক্তি, কীর্ত্তি কত দেশদেশান্তর ॥ ্ কিন্তু যার বৃত্তিভোগী, উভন্নত গুণযোগী. व्यानीक्शं कित पूनः पूनः। ইষ্ট য়ার অমুকুল, ক্বীক্র মাতৃলকুল, পিতৃপরিচর কিছু শুন ॥ মেলবদ্ধ যার কুলে, মুখটা বিখ্যাতকুলে, শক্ষরের তন্ম গোপাল। কানাই ঠাকুরের বংশ, ভর্বাজমুনি অংশ, আদানপ্রদান সমভাল ৷ নাহীনগরেতে দ্বিজ, তিনি কুলভঙ্গ দ্বিজ, কামদেব সার্ব্বভোমাখ্যান। তাহার সন্তান চারি, বিবাহ তন্য়া তারি, রামধন তৃতীয় সন্তান । ইষ্ট চরণারবিন্দ, তদক্ষ রামচন্দ্র, একান্ত হৃদয়মাঝে ভাবি। রচিল বিনয়ষুত, বিনোদরায় স্থতাস্থত, সংপ্রতি নিবাস হরিনাভি ॥

এই গ্রন্থে দক্ষ যজ্ঞের বিবরণ, সোদাসের উপাখ্যান ধর্ম-কেতুর উপাখ্যান, ইন্দ্রসেনের উপাখ্যান, পিঙ্গলার উপাখ্যান, স্থাম্মার উপাখ্যান, সোমবান হর্মেধ্যের উপাখ্যান, স্থামার উপাখ্যান প্রভৃতি বহুবিধ ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। স্থানে স্থানে কবিছ ছটাও অতীব প্রীতিকরী।

ভ্ৰমরাষ্ট্রক—১৮৩০ সালে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ আছে।

কোতুকসৰ্কখনাটক—১৮৩৭ সালে হরিনাভিনিবাসী এক জন পণ্ডিত কোতুক্সৰ্কাম নাটক প্রকাশ করেন। ইহাতে বাঙ্গালা অমুবাদসহ সংস্কৃত শ্লোক্ষালা সংগৃহীত হইসাছে। ভত্ত্বরি-নীতিকথা—১৮৩১ অন্ধে ভত্ত্বরির নীতিকথার অমুবাদ প্রকাশিত হয়। ভর্ত্বরি রাজা বিক্রমাদিত্যের লাতা। ইনি অনেকগুলি উৎরুষ্ট নীতিকবিতার রচয়িতা।

পুত্রের এতি চেষ্টার্ফিণ্ডের উপদেশ—১৮৩১ সালে ইংরাজী মুল গ্রন্থ হইতে বাঙ্গালায় অনুদিত।

প্রশন্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থ—১৮৩২ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।
কক্ষনাথ দেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে রাজা মহারাজদের
প্রশন্তি ও পত্রাদি লেখার পাঠ প্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই
গ্রন্থে বরক্ষচি প্রদীত "পত্রকৌমুদী" গ্রন্থের মূল ও অমুবাদ
আছে। এতন্ত্রতীত কাদম্বরী, রাজনীতিচিন্তা, মণিলিপি-রহশ্র
ও রাধাকান্ত দেবের শন্তকল্পমসংগৃহীত প্রশন্তিপদবিভাস প্রভৃতি
অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির আবর্নী
পৃষ্ঠাতে ১৭৬৪ শকে মুদ্রিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে। কিন্তু
শেষ পৃষ্ঠার ১৭৪৫ শকে গ্রন্থ সমাপ্ত বলিয়া লিখিত। এই পুশুক
খানির সহিত বাসালা ভাষার সম্বন্ধ অতি অল্প।

রামনাথের বন্ধার্থান—১৮৩০ বিশপ টার্ণারের পরামর্শে রাজা কালীরুষ্ণ বাহাত্তর দ্বারা এই গ্রন্থ বন্ধভাষায় অনুদিত হইয়াছিল। দম্পতি-শিক্ষা—১৮৩৪ সালে মুদ্রিত। নীলরত্ন হালদার এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে পতিপত্নীর শাস্ত্র নির্দিষ্ট কর্তব্য বিবৃত হইয়াছে। ভাষা অপ্রাঞ্জল নহে।

উপদেশ কথা—১৮৩৪ সালে মুদ্রিত, প্রণেতা শরচ্চক্র বস্ত।

ঈশপের গল—১৮৩৪ সালে প্রকাশিত। অনুবাদ মিঃ মার্সমান।

মাধব-মালতী—রামচক্র মুখোপাধ্যায় রচিত উপাধ্যান। গ্রন্থথানি পত্তে লিখিত অমুদ্রিত।

গলমালা—১৮৩৬ খুষ্টাব্দে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাত্র সেঃ সাহেবের মূল গ্রন্থ হইতে অমুবাদ করিয়া এই পুস্তক প্রাণয়ন করেন; তজ্জস্ত তিনি হলাণ্ডের রাজার নিকট হইতে স্বর্ণপদক পুরস্কার লাভ করেন।

জ্ঞানাঙ্কুর—১৮৩৬ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা এক থানি নীতিবিষয়ক গ্রন্থ।

সদাচার-দীপক—খুষ্ট সোসাইটী দ্বারা ১৮৩৬ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ৪৮। ইহা খুষ্ট ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুত্তক। ইহাতে নীতিবিষয়ক গল্প ও উপদেশ আছে।

বাসবদন্তা—১৮৩৬ সালে এই স্থবিখ্যাত গ্রন্থানি মুদ্রিত হয়। পুমদনমোহন তর্কালক্ষার এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাঁর পুমদনমোহন তর্কা- জীবন বুত্ত "মদনমোহন তর্কালক্ষার" শব্দে লক্ষার ১৮৩৬ দ্রন্থিয়। এই পুস্তক প্রকাশের পুর্বের ইনি রস্তর্জিনী নামে এক থানি গ্রন্থ প্রকাশ ক্রেন্। উহা আদি- রস-ঘটিত কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোকের প্রচারবাদ। অমুবাদ অতি মধুর ও স্থললিত। ইহা হইতেই বঙ্গীর পাঠকগণ মদন-মোহনের কবিত্ব প্রতিভার যথেষ্ঠ পরিচয় পাইয়াছিলেন।

রসতরঙ্গিণীর একটা সংস্কৃত শ্লোকান্তবাদ মূলসহ নিয়ে উদ্ধৃত হইল—

"ইন্দীবরেণ নয়নং মুখমমুজেন
কুন্দেন দস্তমধরং নবপদ্ধবেন।
অঙ্গানি চম্পকদলৈঃ সবিধার ধাতা
কান্তে কথং ঘটিতবানুপলেন চেতঃ॥"

তর্কালস্কার মহাশায়ের কৃত অমুবাদ—

"নয়ন কেবল, নীল উৎপল,

মুখে শতদল দিয়ে গড়িল।

কুন্দে দস্তপাঁতি, রাথিয়াছে গাঁখি,

অধ্যে নবীন পশ্লব দিল।

শরীর সকল, চম্পাকের দল,

দিয়ে অবিকল বিধি রচিল।

তাই ভাবি মনে, ওলো কি কারণে,

পাষাণে তব মনে পড়িল॥"

বাসবদন্তা তর্কালন্ধার মহাশয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইলেও কাব্যাংশে, রচনা-সৌন্দর্য্যে এবং আয়তনে এথানি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। নওয়াপাড়া নামক স্থানের জমিদার ৺কাশীকান্ত রায়ের প্রবর্ত্তনায় গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনা করেন।

স্থবন্ধ নামক প্রাচীন কবিরচিত "বাসবদন্তা" আখ্যান অবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। এই "বাসবদন্তা" সেই সংস্কৃত "বাসবদন্তার" অবিকল অমুবাদ নহে। মূলগ্রন্থে যে সকল শব্দালম্কার আছে বঙ্গভাষায় তাহার অমুবাদ অসম্ভব। তর্কা-লক্ষার ইহাতে স্বাধীনভাবে রসযোজনাও করিয়াছেন।

বাসবদন্তা আখ্যায়িকার স্থূল বিবরণ এই—কলপিকেতু
মহেন্দ্রনগরবাসী চিন্তামণি নামক রাজার পুত্র। তিনি স্বপ্নে
এক স্থন্দরী কামিনীকে দেখিয়া উন্মন্ত হন এবং তাঁহার প্রিয় বন্দ্ মকরন্দকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় প্রাসাদ হইতে প্রস্থান করেন।
তাঁহারা এক দিবদ বিদ্যাটবীতে এক জঘূক বৃক্ষের তলভাগে যথন রাত্রি যাপন করিতেছিলেন, তখন বৃক্ষের শাখাস্থ শুকশারিকার কথোপকথনে জানিতে পারেন যে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ঠা কামিনী কুসুমপুরের রাজা অনন্ধশুরের কন্তা—নাম বাসবদন্তা।

এদিকে বাসবদন্তার বিবাহার্থে স্বয়ম্বরসভা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইতঃপূর্বেই স্বপ্নে কন্দর্পকেতৃকে দেখিয়া স্বয়ম্বরসভায় কাহাকে বরমাল্য অর্পণ না করিয়া কন্দর্পকেতৃর অবেষণার্থ পত্র দারা শারিকাকে প্রেরণ করেন। সৌভাগ্যক্রমে শারিকার শ্রমভার লাঘ্য হইল, সে এই জমুব্যক্ষের মূলদেশেই তাহার

অন্বেষা ব্যক্তিকে পাইয়া অতীব আহলাদে পত্রপ্রদান কবিল। কলর্পকেতু তদমুসারে কুস্তমপুর রাজবাটীতে গমন করেন, রাত্রি-কালে বাসবদতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি শুনিতে পাইলেন, রাজা অপর বরে পর দিবসেই বাসবদন্তার বিবাহ দিবেন। তিনি তথন বাসবদত্তাকে লইয়া পলায়ন করিয়া পুনর্কার বিদ্যাটবীতে আসিলেন। রাত্রিকালে উভয়েই এক বুক্ষমূলে শয়ন করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে কন্দর্পকেতৃর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জানিয়া দেখিলেন বাসবদত্তা তাহার পার্ষে নাই। ব্যাকুলভাবে বনে বনে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, চারি দিকে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও সন্ধান না পাইয়া গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে দেহতাগি করার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে আকাশবাণী শ্রবণে পুনর্কার বিদ্যাট্বীতে আগমন করিলেন— আকাশবাণীর নির্দ্দেশামুসারে তিনি তথায় এক প্রস্তরময়ী বাসব-দত্তা দেখিতে পাইলেন। উহার গাত্রে কন্দর্পকেতৃর কর স্পর্শ হওয়া মাত্রই প্রস্তরময়ী প্রাক্ত দেহ প্রাপ্ত হইলেন। কন্দর্পকেড বিস্মিত হইলেন। বাসবদত্তা তাঁহাকে তাঁহার এই অবস্থা প্রাপ্তির বিবরণ জানাইলেন। ইহার মর্ম্ম এই যে বাসবদন্তা কোন সময়ে মুনির আশ্রমে ছিলেন। তুইজন নরপতি তাহার রূপে মুগ্ধ হয়েন। বাসবদন্তার নিমিত্ত মুনির আশ্রমে হুই রাজার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। তাহাতে মুনির আশ্রম বিনষ্ট হয়। মুনি আশ্রমে আসিয়া আশ্রমের হুদিশা দেখিতে পাইয়া বাসৰ-দত্তাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলেন, তুমিই এই আশ্রম-নাশের হেতু, স্থতরাং তুমি স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হও। বাসবদন্তার আর্ত্তিপূর্ণ বাক্যে মুনি দয়া করিয়া বলেন, প্রিয়জনের কর ম্পর্শ ছইলেই তোমার এ পাপের অবসান হইবে।

ইহাই মূল গ্রন্থের আখ্যায়িকা। তর্কালঙ্কারের বাসবদন্তার তাহার স্বকীয় কল্পনায় স্বষ্ট অনেক বিবরণ আছে। রচনা-লালিত্য, শব্দালঙ্কার ও অভিনব বিবিধ ছন্দের সমাবেশে এই পুস্তক বঙ্গীয় পাঠকগণের পক্ষে এক সময়ে পরম প্রীতিকর হইয়াছিল। গ্রন্থকার ২১।২২ বৎসর বয়ক্রমে এই পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকের রচনার নমুনা কয়েকটী পংক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

> "কুটলকুগুলে কিবা বান্ধিরাছে বেণী। কুগুলী করিয়া বেন কাল-কুগুলিনী॥ ভালে ভাল বিলমিত অলকা বিলাসে। মুখপল্মমধু আশে অলি আশে গাশে॥ শশাক সশক হেরি সে মুখফ্ষমা। ভাবি দিন দিন ক্ষীণ অন্তরে কালিমা॥" ইত্যাদি।

এতদ্বাতীত শিশুদিগের শিক্ষার্থ ৺মদনমোহন তর্কালস্কার শিশুশিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ও তৃতীয় ভাগ রচনা করিয়া- ছেন, বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ শিশু এই পুস্তকত্তম পাঠ করিয়া এখনও সরস্বতীর শ্রীচরণরেণু লাভের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। জ্ঞানচন্দ্রিকা হিন্দুকলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র গোপাল মিত্র প্রণীত। পত্রসংখ্যা ১৯২, ১৮৩৮ সালে মুদ্রিত। প্রবোধ-চক্রিকা, হিতোপদেশ ও পুরুষপরীকা হইতে নীতি বিষয়ক প্ৰবন্ধ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

অসমাচার-এথানি নিউ টেট্রামেন্টের বঙ্গামুবাদ, ইংরাজী অক্ষরে লিখিত। এই পুস্তক গুই খণ্ডে সমাপ্ত, ১৮৩৯ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ইহার এক পৃষ্ঠে ইংরাজী মূল, অপর পৃষ্ঠায় বঙ্গালুবাদ। ইহার বাঙ্গালার নমুনা এইরূপ:--

"এক জনের তুই পুত্র ছিল। পরে দে এক পুত্রের নিকট আসিয়া কহিল, হে পুত্র আজি আমার দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতে বাও। তাহাতে সে কহিল যাইব না। কিন্তু অবশেষে মনে খেদিত হইয়া গেল। অনন্তর সে ব্যক্তি অন্ত পুত্রের নিকটে গিয়া তন্মত কহিল। তাহাতে দে উত্তর করিল ব। মহাশয় যাই, কিন্তু গেল না। এই দুই জনের মধ্যে পিতার অভিমত কে পালন করিল? তোমরা কি বুঝ? তাহাতে তাহারা কহিল-প্রথম পুত্র। তथन योख তাহाদিগকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে यथार्थ কহিতেছি, চণ্ডালেরা ও বেখাগণ তোমাদিগকে ঈখরীয় রাজ্যের পথ দেখাইতেছে। কারণ ছোহন তোমাদের নিকট ধর্মপথে আইল, ভোমরা তাহাকে প্রতায় করিল না। কিন্ত চণ্ডালেরা ও বেখাগণ তাহাকে বিশ্বাস করিল তাহা দেখিয়াও তোমরা প্রত্যয় করণার্থ ক্ষেদ করিলা না।" মথি ৯৩ পৃষ্ঠা।

প্রেতান্মাদিণের ক্রিয়া—এথানিও খুষ্টানী ধর্ম্মগ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত পুস্তকের স্থায় মূল ও বঙ্গামুবাদ, ইংরেজী অক্ষরে লিখিত, ১৮৩০ সালে লণ্ডনে মুদ্রিত। ভাষার নমুনা:-

"আমি কোন আরোপিত কথা কহিতেছি না। খুষ্টের সাক্ষাৎ সত্য কহিতেছি। একবংশীয় আমার ভাতৃগণ ও আমার জাতিবর্গের ধিষয় আমার জন্তবে অতিশর তুঃখ ও নিরন্তর খেদ হইত। আমি আপনাকে খুষ্ট হইতে শাপগ্রস্ত হইতে চাহিলাম। পবিত্র আত্মার সাক্ষাতে আমার মন এই সাক্ষ্য मिटिए । किन ना उँ। होता हेज्याहिला वश्मीय।" हेलामि ।

মিশনারীরা যে এদেশের সরল বাঙ্গালা গভের যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়াছেন, এই সকল পুস্তকই তাহার প্রমাণ।

বজ্তা—১৮৩৯ খুষ্টাঙ্গে তত্ত্ববোধিনী-সভার সভ্যগণের যে বক্তৃতা গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তক ৮ পেজী আকারে মুদ্রিত হয়। উহা ৩০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ১৭৬১ খুষ্টাব্দে ২১ আশ্বিন রবিবার রুঞ্চপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে এই সভা স্থাপিত হয়। উক্ত শকের (১৮৩৮ সালের) অগ্রহায়ণ মাদ হইতে ১৭৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যান্ত কয়েকটা বক্তৃতা পুন্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ভাষার নমুনা এইরূপ:-

"মতুষ্যের মনে ঈশ্বর ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ নিমিত্ত ছুষ্ট ব্যক্তিরা সহসা কোন ছন্ধর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বদি ছন্ধর্ম করে তবে প্রকাশের ভয়ে সর্বাদা অন্থির থাকে। প্রকাশের ভয়ে স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া আপনার আহার পর্যান্ত চেষ্টা করিবার উপায়বিহীন হইয়া লোকালয় পরিত্যাগে বনে বনে ভ্রমণ করে। সেখানেও নির্ভয় হইতে পারে না। বুক্ষের প্রবের শব্দেও রাজদৃত অনুমান ক্রিয়া সচ্কিত হয়।"

তত্তবোধিনী সভার মাসিক পত্রদারা এবং তত্তবোধিনী সভা-দারা বাঙ্গালা-ভাষার অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। তত্ত্ব-বোধিনী সভায় বঙ্গসাহিত্যের যে শুভ বীজ অঙ্কুরিত হয় তাহার স্থাময় ফল বাঙ্গালীরা আরও বহুকাল সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। এই সভার সমাশ্রমে শত শত চিন্তাশীল স্থলেখক বঙ্গদাহিত্যকে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। ৰঙ্গভাষার বিশুদ্ধি, বঙ্গভাষার ওজম্বিতা, বঙ্গভাষার মাধুর্য্য, বঙ্গভাষার অর্থগান্তীর্য্য ও গৌরব এবং বিশুদ্ধ গদ্ম-গ্রন্থন কৌশল প্রথমতঃ এই সভা হইতেই উদ্ভত হইয়াছিল। সাময়িক ও সংবাদ পত্রের আলোচনায় তত্ত্বোধিনী পত্রিকা সম্বন্ধে সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

ভগবল্গীতার বঙ্গাসুবাদ—এই পুস্তকথানিতে মূল ও বঙ্গাসুবাদ উভয়ই দৃষ্ট হইল। পুস্তকখানি প্রাচীন। আবরণী পূঠা না থাকার মুদ্রণকালে নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারণ করা গেল না। কিন্তু কাগজ ও অক্ষর দেখিয়া কোধ হয় ১৮৪• সালের অনৈক পূর্বের এই পুস্তকখানি মুদ্রিত হইয়াছে। এই অনুবাদখানি অতি উত্তম। ইহার ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। গছ্য-গ্রহণপ্রণালীও নির্দোষ। এই পুস্তক হইতে ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করা যাইতেচে:—

শ্বপ্তম অধারের শেষে কথিত হইল যে পরব্রহ্ম, শরীরেম্বিত ফলভোক্তা, নিষামকর্ম, অধিভূত, অধিদৈব, অধিবজ্ঞ, মৃত্যুকালীন ব্রহ্মজ্ঞান,—এই সপ্ত পদার্থ। ইহার যাথার্গ জানিতে ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন "হে মধুসুদন তুমি ব্ৰক্ষজানের কথা কহিলা, দেবকা কিরূপই আর ফল-ভোক্তাই বা কে ? এবং নিষ্কাম কর্ম্মই বা কি ? আর অধিভুত অধিদৈবই বা কাহাকে বলে ? এবং মনুষোর দেহেতে অধিষ্ঠিত হইয়া যজের ফলদান কে করেন ? আর মৃত্যুকালেতেই বা নিয়তচিত্ত পুরুষেরা কি প্রকারে তোমাকে জানিতে পারেন ? অর্জুন যে সাত প্রশ্ন করিলেন শ্রীকৃষ্ণ একাদিক্রমে তাহার উত্তর করিতেছেন: —যে পদার্থ জন্মমৃত্যুরহিত—এ জগতের আদিকারণ— তিনিই পরবন্ধ। তাঁহার অংশভূত যে জীব তিনিই দেহে অধিষ্ঠিত হইর। ফলভোগ করেন। আর প্রাণী সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ যে যজ্ঞ তাহাকেই কর্ম বলিরা জানিবা। \* \* মৃত্যুকালে যোগবলে প্রাণবায়কে দুই জার মধাস্থলে রক্ষিত করিয়া স্থিরচিত্তে ভক্তিপূর্বক যে এইরূপ চিস্তা করে সে ব্যক্তি ঐ স্বপ্রকাশক প্রমপুরুষে লীন হয়।" ইত্যাদি।

মোহমুলার-রামমোহন স্থায়বাগীশ শঙ্করাচার্য্যের স্কবিখ্যাত রামমোহন ভারবাগীশ মোহমুদগরের গভাতুবাদ করিয়াছেন। ইহার গন্ধ লেথার রীতিও নিন্দনীয় নহে যথা :—

"জন্ম হইলেই মরণ হয়, পরে পুনর্কার মাতৃগর্ভে ঘাইতে হয়, অর্থাৎ সংসার-জন্ম হ্রথাকাঞ্চী জীবের জন্ম হইলে মরণ-ছঃখ থাকে অতএব তুঃখান্ত হয় না মরণ হইলে পুনর্বার অঠর্যাতনা প্রযুক্ত ছঃখান্ত হয় না-সংসারে এরূপ অনেক দুঃখ আছে, কিন্তু জন্মনরণ রূপ দোষ অতি স্পষ্ট। অতএব রে মৃত্ মমুধ্য, কি প্রকারে এই সংসারে তোমার স্থা জন্মে ?"

ইহার রচিত শান্তিশতকের প্যামুবাদের পরিচয় পূর্ব্বেই লিখিত হইরাছে। পদ্ম সাহিত্য-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার স্থপণ্ডিত ও স্থলেথক। রচনা প্রণালী সরস ও মধুর।

বক্তা সংগ্রহ—১৮৪০ সালে মুদ্রিত। জ্ঞানোরতিসাধনার্থ ১৮০৯ সালে সংস্কৃত কলেজে একটা সমিতি সংস্থাপিত হয়। এই সমিতির সদস্তাপ ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় যে বক্তৃতা করিতেন, এই পুস্তকে তাহা সংগৃহীত হইরাছে। "এতংদেশীয় লোকদিগের বাঙ্গালাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশুক্তা বিষয়ক" একটা প্রবন্ধ এই সমিতি উন্যুচক্ত আঢ়া দ্বারা পঠিত হয়, এই প্রবন্ধটী সারগর্ভ। এই সমিতি অন্তান্ত বিষয়ের সঙ্গে বাঙ্গালাভাষার উন্নতিসাধনেও ব্রতী হইরাছিলেন।

নীতিদর্শন—প্রণেতা রামচন্দ্র বিভাবাগীশ। ১৮৪• সালে এই প্রস্থ মুদ্রিত হয়। বিভানুশীলনের আবশুকতা, সত্যপ্রিয়তা, ৰাঙ্গালাভাষা, হিন্দ্র সাহিত্য, ধর্মগীতি ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে।

নীজিদর্শক—১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পত্রসংখ্যা ২২ পৃষ্ঠা।

মন্মথকাদ্য--- ১৮৪০ সালে রচিত। তারাচাদ দাস এই কাব্য গ্রন্থের রচন্নিতা। তারাচাদ গ্রন্থমধ্যে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা এই :--

> "তার ( বর্দ্ধমানের ) অন্তঃপাতি বড়গোল গ্রাম। শিষ্টজাতি অনেক বসতি অনুপাম 🖟 দামোদর দক্ষিণে উত্তরে বঙ্কেশরী। পূর্বে ভাগীরথী পশ্চিমাংশে থড়োশরী ॥ ব্রাহ্মণ কায়ন্ত বৈদ্য চৌদিকে বেষ্টিত। তথিমধ্যে বাস পাড়া অতি হুশোভিত 🗈 অতঃপর আত্মপরিচয় কিছু কব। দক্ষিণরাঢ়ীর কারন্থ-কুলোম্ভব ॥ বৰ্ণনে বাহুলা সংক্ষেপেতে নিবেদিব ৷ দাসাখ্যান শিবপ্ৰসাদ গুণগণ্যে শিব ॥ সর্বগুণান্বিত তই তাহার নন্দন। মম খুরতাত নাম শ্রীরাধামোহন # কনিষ্ঠ হয়েন পরোপকারে শ্রেষ্ঠ। ততোহধিক তার সহোদর যিনি জার্ত 🕯 শ্রীরাইমোহন দাস অতি গুদ্ধমন। তারত্বত অকিঞ্ন ঐতারাচইণ 🖡 শ্রীযুক্ত শ্রীনবকৃঞ্চ বাবুর আজার। মনমথ কাব্য রচি ভাবি সারদায় ॥"

গ্রন্থখনি ১৯০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। রাজা মনোমোহনের প্রণয়-।

কাহিনী এই গ্রন্থের প্রধানতম বর্ণনীয় বিষয়। তত্বপলক্ষে কালীভক্তি বিষয়ক স্তবাদিও আছে।

হিতোপদেশ—১৮৪১ সালে মুদ্রিত। পত্র সংখ্যা ১২৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, যেটস্ সাহেব দ্বারা সংশোধিত।

জ্ঞানার্থন — প্রেমচাঁদ রায় ক্বত ১৮৪২ সালে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ১৯৪। গ্রন্থখনি মূল সংস্কৃত এবং অস্থান্ত গ্রন্থ ইইতে অন্দিত। এখানি নীতি-শিক্ষার পুস্তক। এই গ্রন্থ ইইতে নিম্নে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে:—

"হরসা দেশে কুণ্ডলক ও হরস নামে ছই প্রান্তা ছিলেন। তাহার মধ্যে কুণ্ডলক অতি কুটিল, সর্বদা সকলের অনিষ্টকারী এবং কোন মনুযোর সহিত বন্ধুতা ও প্রীতি নাই। আর হরস দয়া প্রভৃতি যুক্ত অতি নির্মাণ অন্তঃকরণ ছিলেন। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে কুণ্ডলক দেখিলেন বে প্রাণ্ডা আপনার তুলা নহেন। ইহাতে কুণ্ডলক প্রাতার সহিত বিভক্ত হইলেন। পরে কুণ্ডলক কেবল সর্বদা পরানিষ্ট ও কলহ ইত্যাদিতে রত। তাহাতে সকল শক্রতা হইবার তাহার সর্বক্তি অপমান ও সর্বদা নানা ছঃও ও অক্লাভাব হইবাঃ

বিত্যাসাগর মহাশয় যে ভাষার স্রষ্ঠা, সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই ঠিক সেই ভাষার ধীরে ধীরে এইরূপে স্ব্রপাত হইতেছিল। সেই ভাষাই ঈষৎ সংশোধিত হইয়াই বিত্যাসাগরীর ভাষার পরিণত হইয়াছিল।

প্রবাদমালা—১৮৪৩ অব্দে মটন সাহেব সলমনের প্রবাদমালার অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পত্রসংখ্যা ৭৬। বাঙ্গালা ভাষায় মটনের পারদর্শিতা ছিল। তৎকৃত উৎকৃষ্ট অনুবাদে মূল প্রস্থের সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

নানসংগ্রহ—১৮৪৪—খুষ্টাব্দে রেভারেও রেটদ্ ডি ডি ইংরাজী প্রবন্ধাদির বাঙ্গালা-ভাষায় অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থখনি তৎসময়ে স্কুলে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে সাহিত্যিক, ঐতিহাদিক, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। ইহার ভাষা এইরূপ:—

"এই কলিকাতা নগর হুইভাগে বিভক্ত হয়। তাহার নির্ণয় এইরূপ আছে। নদীর ওটস্থ বিবরাশের ঘাট অবধি পূর্ব্বদিগে উচ্চ বাহির পথ পর্যাস্ত এবং টালিগঞ্জের খাল অবধি উত্তরদিগে নীচ বাহির পথ পর্যাস্ত হুই ঘাহ ধৃত হুইলে তাহার মধ্যে সকলি ইংরাজনোকদের বাস আছে।"

এদেশের লোকেরা এইরূপ ভাষাকেই "খুষ্টানী বাঙ্গালা" বলিয়া অভিহিত করেন।

হিতোপদেশ—১৮৪৪ সালে পণ্ডিত লক্ষ্মীনারায়ণ স্থায়ালঙ্কার "সাধু গোড়ীয় ভাষায়" মূল পুস্তকের এই বঙ্গান্ধবাদ করেন। এই পুস্তকের ভাষা এইরূপঃ—

''কলিঙ্গদেশে রুক্সাঙ্গদ নামে ভূপান আছেন। তিনি দিখিজর করিতে আসিয়া চন্দ্রভাগা নদীয় তীরে কটক সংগ্রহ করিয়া বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আসিয়া কপুর সরোবরের নিকট থাকিবেন ইহা খাধের মুখেতে জনশ্রুতি শুনিতেছি সেই হেতুক এখানেতেও ভয়ের কারণ ইছা বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। ইহা শুনিয়া অস্পষ্ট ভীত হইর। কহিল অক্স পুষ্করিণীতে নাই, কাক এবং হরিণ কহিল এই হউক। পরে হির্ণাক হাসিরা বলিল অন্ত হুদে গেলে মন্থরের মঙ্গল কিন্তু যাইবার কি উপায় ?

ইহুদী লোকদের বক্তৃতা—১৮৪৫ সালে এই খুষ্টধৰ্মীয় পুস্তক্থানি মুদ্রিত। পুস্তকের নামেই পুস্তক প্রতিপান্থ বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহার ভাষা এইরূপ:-

''মুসা পরমেশবের কাছে তাহাদের কথা নিখেদন করিলে পরমেশর মুসাকে কহিলেন আমি নিবিড মেঘে তোমার নিকট আসিয়া তোমার সহিত কথা কহিব। তাহা লোকেরা শুনিতে পাইয়া সর্ব্বদা তোমাতে প্রত্যয় করিবে। তুমি লোকদের নিকট হাইয়া অদ্য ও পরদিমে বস্ত্র ধৌত করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে পবিত্র কর পরে তৃতীয় দিনের জক্তে ভোমরা সকলে প্রস্তুত হও।"

কবিতাবলী—স্থবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮৩০ সাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে উদিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই তিনি পদ্ম রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে তাহার সংবাদ-প্রভাকর নামক সাময়িক পত্রে তদীয় কবিতাবলী প্রকাশিত হইতেছিল। প্রভাকর পত্রখানি অবশেষে দৈনিকরূপে পরিণত হয়। এই পত্রে গন্ত ও পন্ত উভয় প্রকার রচনাই থাকিত। কিন্তু গতা অপেক্ষা পত্নের অংশই অধিক। কিন্তু কতিপয় বৎসর পরে মাসিক প্রভাকর প্রকাশিত হয়। নানাবিধ সরস ও স্থন্দর কবিতাবলীতেই এই মাসিকখানি পরিপুরিত হইত। ১৮৪৬ সালে গুপু মহাশয় পাষগুপীড়ন ও সাধুরঞ্জন নামে আবার ত্ইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়া স্বীয় রসমাধ্র্য্যময়ী করিতা-বলী দারা বন্ধীয় পাঠকগণের মনস্কৃষ্টি সাধন করেন। পাষ্ঠ-পীড়নের কবিতাবলী গুপ্ত মহাশয়ের কোন্দলের রঙ্গন্তলীরূপে পরিণত হইয়াছিল। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ( গুড়গুড়ে ভট্টাজ ) েরসরাজ নামক একখানি কাগজে নানাপ্রকার ছড়া লিখিয়া গুপ্ত মহাশয়কে গালি দিতেন, তিনিও পাষ্ডপীড়নে ইহার অশ্লীল কুৎসাপূর্ণ কবিতায় প্রতিবাদ করিতেন।

ফলতঃ পাষ্ণ্ডপীড়নের অধিকাংশ কবিতাই ভদ্রলোকের পক্ষে অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু মাদিক প্রভাকরে উহার অমৃত-নিশুন্দিনী লেখনী হইতে যে কবিতা-সুধা নিঃস্ত হইত, তাহা পরবত্তী অনেক লেখকেরই উপজীব্য কাব্যোৎস-স্বরূপ। ঈশ্বরচক্র গুপ্ত। কেবল কবিতা চরিত্র গ্রন্থ লিথিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। তিনি কোনও সময়ে ভারতচন্দ্র রাম, রামপ্রসাদ ও কবিকঙ্কণ প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত্র অমুসন্ধান করিতে বিস্তর যত্ন করিয়া-क्रिट्लन ।

মাসিক প্রভাকরে এ সদ্ধন্ধে কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয় জীবনের প্রারম্ভে কোনও পুস্তক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার এই কবিকীর্ত্তি সংবাদ-পত্রে ও মাসিক পত্রেই সমগ্রদেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

১৮৫৭ খুগ্নান্দ হইতে তাঁহার রচিত প্রবোধপ্রভাকর নামক একথানি গভ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ১৮৫৮ সালে ৪৯ বৎসর বয়সে প্রবোধ প্রভাকর ঈশরচন্দ্র ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হন। স্ত্যুর পূর্বে তিনি আরও কয়েকথানি পুস্তক লিথিয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় প্রবােধপ্রভাকর ভিন্ন আর কোন পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। প্রবোধপ্রভাকর পুস্তকে পিতা পুত্রের প্রশ্নোত্তর ব্যপদেশে "প্রাণিতত্তনিরূপণ" প্রসঙ্গে ক্লেশামুভবই স্থপাবেষণ প্রবৃত্তির হেতু আত্যন্তিক হঃখ নিবারণের উপায় নির্ণয়, স্বর্গস্তথের অস্থায়িত্ব, তবজানলক স্থ অনশ্বর, কর্ম্মজন্য জীবোৎপত্তি, স্ষ্টির অনাশিত্ব, ঈশ্বরের নিত্যত্ত প্রভৃতি বিষয় গুলি একবার গল্গে আবার পল্গে লিখিত হইয়াছে।

গুপ্ত মহাশয়ের আর একথানি পুস্তকের নাম হিতপ্রভাকর। এখানিও গভ পভময়। গ্রন্থকারের পরলোক-হিত-প্রভাকর গমনের পরে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। এই পুস্তকথানিতে হিতোপদেশের সরল পতারুবাদ আছে। তির গন্তও আছে। গুপু মহাশয়ের গন্ত লেথার প্রশংসনীয় নহে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপু মহাশয়ের অপর একথানি পুস্তকের নাম বোধেন্দৃবিকাশ। এই পুস্তকথানি বোধেন্দবিকাশ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের অমুবাদ—নাটকা-কারেই বিরচিত। এই পুন্তকের মুদ্রণ হইতে না হইতেই গ্রন্থকার পরলোক প্রাপ্ত হন। সেই সময়ে ইহার তিন অঙ্ক মাত্র মদ্রিত হইয়াছিল। গুপ্ত মহাশয়ের গল্প রচনার মধ্যে এ**ই** প্তকথানিই উৎকৃষ্ট।

ইনি কলিনাটক নামে আরও একথানি পুস্তক লিখিতে কলিনাটক প্রবুত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে অকালে তিনি এজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার জীবন চরিত সম্বন্ধে বহুবিষয় "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত" শব্দে দ্রষ্টবা।

বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যযুগের সর্ব্ব শেষ গ্রন্থকার ঈথরচক্র শুপ্ত। ইহার পরেই বঙ্গীয় সাহিত্যের বর্তমান যুগের আরম্ভ। অতঃপর আধুনিক সাহিত্যের আলোচনার ছৎ সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ বিবৃত করা হটবে।

ইতিহাস ও জীবনচরিত।

প্রতাপাদিত্যচরিত্র—১৮০১ অবে শ্রীরামপুর প্রেসে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। বামরাম বস্ত্র মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। তাহার পরিচর ইতঃপূর্ব্বে লিপিমালা পুস্তকের বিবরণে বিবৃত হইরাছে। বাঙ্গালার ইদানীস্তন ঐতিহাসিক সাহিত্যের মধ্যে এই পুস্তক থানিই আদি। ইহার পত্র সংখ্যা ১৫৬। রাজা প্রতাপাদিত্যের চরিত্র এখন অনেকেরই পরিচিত। রামরাম বহু মহাশয় পারশু ভাষায় যথেষ্ঠ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাঁহার এই পুস্তকে পারশু ভাষায় শব্দগুলি অভ্যধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের রচনা-প্রণালীতে গল্পরচনার রীতি সংরক্ষিত হয় নাই। ভাষা অধিকাংশ স্থলেই ব্যাকরণহাই, প্রাপ্তলভাহীন ও লালিত্যবর্জিত। এই পুস্তক হইতে নিম্নে কতিপন্ন পংক্তি উদ্ধৃত করা গেল —

শোভাকর দার অতি উচ্চ। আমরি দহিৎ হস্তী বরাবর ঘাইতে পারে।
দারের উপর একস্থান তাহার নাম নহবৎখানা। তাহাতে অনেক অনেক
প্রকার দান্যযন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়াসুক্রমে বল্লিরা বাদ্যধ্বনি করে। নহবৎখানার উপরে ঘড়ীবর। সেস্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়ীতে নিরীক্রণ
করিয়া থাকে। দগুপূর্ণ হ্বা মাত্রই তারা তাহাদের খাঁজের উপর মূল্যার মারিয়া
ক্রোত করায় সকলকে।"

রাজা প্রতাপাদিত্য অকবরের রাজত্বকালে যশোহরের অধিপতি ছিলেন। তিনি একটী সমৃদ্ধিশালী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন, এখন ঐ স্থান স্থন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বস্থ মহাশরের এই ইতিহাসে প্রতাপাদিত্যের জীবনী এবং তৎসময়ের অনেক ঘটনা বিবৃত দেখা যায়।

এখন বে স্থলরবন ব্যাঘ্রাদি শাপদসন্ত্রণ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, রাজা প্রতাপাদিত্যের সময়ে সেই স্থলরবন শস্ত্রসম্পত্তিপূর্ণ ও জনবহুল ছিল। প্রতাপাদিত্য সমাট্ অকবর শাহকে কর দিতে অস্বীকার করায় সমাট্ তাঁহার বিশ্বদ্ধে দৈশু প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য বন্দী ও লৌহপিঞ্জরে অবকৃদ্ধ হয়েন।

১৮৫৩ সালে পণ্ডিত হরিশ্চন্ত্র তর্কালঙ্কার এই পুস্তকের ভাষা-পরিবর্ত্তন করিয়া ইহার এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গৃষ্ট-চরিত—১৮•১ খুষ্টাব্দে রামরাম বস্থ খুট্ট-চরিত প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে যীশুখুষ্টচরিত এবং ইছদিদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। উড়িয়া ও হিন্দীভাষায় এই পুস্তক অনুদিত হইয়াছিল।

ক্বঞ্চল্রচরিত্র—১৮০১ সালে এই পুস্তক মুদ্রিত হয়। রাজীব-লোচন মুথোপাধ্যায় এই পুস্তকের প্রণেতা। মুথোপাধ্যায় মহাশয়ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন। প্রতাপা-দিত্যচরিত্র ও মহারাদ্ধ কৃষ্ণচন্দ্রচরিত্র এই উভয় গ্রন্থই কেরি সাহেবের প্রস্তাব ক্রমে প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের রচনা প্রণালী অতি স্থলর। ভাষা—সরল, সরস ও স্থপাঠ্য।

রাজীবলোচন মুখে।

১৮০৫ সালে রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়

গত্তরচনার যে অন্ত উৎকর্ষ দেখাইয়া

ছিলেন, তাঁহার পরে অনেক বৎসর পর্যান্ত তাদৃশ লালিত্য ও

মাধুর্যাপূর্ণ রচনায় বন্ধীয় সাহিত্যক্ষেত্র সরসভাবে পরিপ্লুত হয়
নাই। এই পুত্তক হইতে নিম্নে কিঞিৎ উদ্ধৃত করিতেছি—

"ছুই এক দিন পরেই নওয়াব সিরাজ উদ্দোলা ৪০।৫০ হাজার সৈপ্ত সমভিব্যাহারে কলিকাতার আসিয়া পেঁ।ছিলেন। চিৎপুরের নিকটবর্তী হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তৎকালেই ইংরাজদিগের কর্মাধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবের অধীন ১৭০ জন মাত্র সেনা ছিল। কিন্তু তিনি ঐ অতাল সেনাদিগকে এমনি কৌশলপূর্বক স্থাপিত করিয়া রাধিয়াছিলেন যে তাহারা প্রথম যুদ্ধ নওয়াবের মহাবল সৈক্তনলকে পরাভব করিল এবং অনেকেই হত করিয়া ফেলিল।"

এই পুস্তকের সর্ব্বেই ভাষার এইরপ প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্য পরিলক্ষিত হয়। রাজীবলোচন ও রামরাম বহু মহাশয় একই সময়ের লোক, উভয়েই এক সময়েই কোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকতা করিতেন। অথচ উভয়ের রচনাপ্রণালীতে অত্যন্ত বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। এমন কি মহারাজ ক্লফচন্দ্রবিত্ররচয়িতা রাজীবলোচন যে ১৮০৫ সালে এই পুস্তক লিখিয়াছিলেন, এই ঘটনা জানা না থাকিলে উক্ত সময়ে এই পুস্তকখানি যে রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা প্রকৃতই অসম্ভব।

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জীবন-রুত্তই এই পুস্তকের বিষয়। তদনুসঙ্গে এই পুস্তকে পলাশীর যুদ্ধের সময়ে বাঙ্গালার অবস্থাসংক্রাস্ত নানা কথা এবং তুই এক স্থলে পৌরাণিক আখ্যানের সমাবেশ আছে।

রাজাবলী—১৮০৮ সালে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। পণ্ডিত
মৃত্যুঞ্জয় তর্কালস্কার এই পুস্তকের প্রণেতা। স্থাবংশের প্রথম
মৃত্যুঞ্জয় তর্কালস্কার
রাজা ইক্ষুকু হইতে কোম্পানীর শাসন
কাল পর্যান্ত সময়ের অনেক সম্রাট্ ও রাজার
নাম এবং শাসন সময়ের কথা এই পুস্তকে বিবৃত আছে। পৌরাণিক্যুগের ইতিহাসের নাম মাত্র করা হইরাছে।

শান্ত্রপদ্ধতি—১৮১৭ এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহাতে প্রধান প্রধান সংস্কৃত পুস্তকের পরিচয় নিখিত হইরাছে।

দিগ্দৰ্শন—১৮১৮ সাল হইতে মাসিক পত্ৰিকাকারে প্ৰকাশিত। ইহাতে ঐতিহাসিক অনেক বিবরণ প্ৰকাশিত হইত।

ইংলণ্ডের ইতিহাদ—১৮১৯ সালে এই ইতিহাস প্রকাশিত হয়।
এপানি গোল্ডম্মিথ্ সাহেবের ইংলণ্ডের ঐতিহাসের অন্তবাদ।
অন্তবাদক—মিঃ ফেলিক্স কেরি। এই পুস্তকের প্রারম্ভে প্রায়
তুইশত ইংরাজী পারিভাষিক শব্দের কৌতুকাবহ বঙ্গাহুবাদ

আছে। ইহার ভাষা সরল হইলেও যথেষ্ট সংস্কৃত প্রভাব আছে।
আসাম বৃরুঞ্জী—এই পুস্তকথানি আসামের ইতিহাস—
১৮৩০ খুষ্টাব্দে হাতিরাম দাখ্যাল দ্বারা প্রকাশিত। ইহার
পত্রসংখ্যা ৮৬।

প্রাচীন ইতিহাস—১৮৩০ সালে প্রকাশিত। এই ঐতিহাসিক পুস্তক থানি পাঁচভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে মিশর, দ্বিতীয় ভাগে আশর ও বাবল রাজ্য, তৃতীয় ভাগে গ্রীক এবং পঞ্চমভাগে রোমকদিগের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক স্কুল বুক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত হইয়াছিল। খুষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত।

সভা-ইতিহাদ — ১৮৩০ সালে স্কুলবুক সোসাইটী দ্বারা মুদ্রিত।
ইহাতে প্রাচীন যুরোপের কতিপর প্রধান ব্যক্তির জীবনী
ও তৎসময়ের কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।
এখানিও খুষ্টানী বাঙ্গালায় লিখিত। ইহার প্রসংখ্যা ৪৫৮।

ভারতবর্ধের ইতিহাস—১৮৩১ সালে মুদ্রিত। কোম্পানী বাহাছরের সংস্থাপনাবধি মার্কুইস অব হেষ্টিংসের রাজ্যশাসনের শেষ
বৎসর পর্য্যন্ত ঘটনা এই ইতিহাসে সংগৃহীত হইয়ছে। এই পুস্তক
ছই ছই খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের পত্রসংখ্যা ৩৯২ এবং দিতীয়
খণ্ডের পত্র সংখ্যা ৩৭৪। এই পুস্তকের প্রণেতা স্থবিখ্যাত
কেরি সাহেব।

ঐতিহাসিক ব্যাকরণ—১৮৩২ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-সমিতির উৎসাহে এই পুস্তক রবিন্সন্ সাহেব দারা প্রকাশিত হয়। বারজন বাঙ্গালী এই সমিতির সদস্ত ছিলেন। কণ্ঠস্থ রাথিবার উদ্দেশ্যে ইহাতে ছোট ছোট পংক্তিবিভাগে (Para) প্রধান প্রধান প্রাচীন ও আধুনিক রাজ্যের বিবরণ লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানির এইরপ নাম হইল কেন তাহার উল্লেখ নাই।

পুরাবৃত্ত-সংক্ষেপ—১৮০০ খুষ্টাব্দে এই পুস্তক মুক্তিত হয়। মিঃ
মার্সমান এই গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাতে আদম ও নোয়ার
কথা, ত্রোজান যুদ্ধ, গ্রীকদিগের উপনিবেশ এবং ইজিপট ও
রোম প্রভৃতির বিবরণ আছে।

গ্রীদের ইতিহাস—১৮৩৩ সালে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ক্ষেত্র-মোহন মুখোপাধ্যায় এই পুস্তকের অমুবাদক। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৯৬। গ্রন্থখানি ২০ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভাষা অতি প্রাঞ্জল। ইহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে। এই গ্রন্থখানি গোল্ডস্মিথের গ্রীসদেশের ইতিহাসের বিবরণ।

দানিমেলের চরিত্র—১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ট্রাক্ট সোসাইটী দারা এই গ্রন্থ প্রকাশিত। মর্টন সাহেব এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই পুস্তকে জুদা ও ইস্রাইলদিগের রাজবংশের ইতিহাস পরিমার্জিত বাঙ্গালায় লিখিত হইয়াছে।

কালক্রমিক ইতিহাস—১৮৩৮ **সালে পিনক সাহেব দ্বারা অন্**দিত

এবং ব্যাপটিপ্ত মিশন দারা মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি বাইবেলের ইতিহাদের অন্তবাদ।

বাঙ্গালার ইতিহাস—১৮৪১ খুপ্টাব্দে মুদ্রিত। এখানি অমুবাদ প্রস্থ। গোবিন্দচন্দ্র সেনকর্তৃক অনুদিত। ইহাতে আদিশুর, বল্লাল সেন প্রভৃতির বিবরণ, প্রাচীন বাঙ্গালার বিভাগ, বক্তিয়ার খিলিজি, আলীমর্দন, তঘান খাঁ, মলীক যজ বেক, নাজীর উদ্দীন, সমস উদ্দীন, সেকেন্দর, রাজা গণেশ, সৈয়দ হুসেন, সের সাহ, সালিমান, কালাপাহাড়, দাউদ খাঁ, সেথ ইজলাম খাঁ প্রভৃতির শাসন বিবরণী লিখিত হইয়াছে। অতঃপর ইপ্তইন্তিয়া কোম্পানীর আগমন সময় হইতে ১৮৩৫ সাল পর্যান্ত বঙ্গে ইংরাজ শাসনের প্রধান প্রধান ঘটনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থের ভাষাও মন্দ নহে। পত্র সংখ্যা ৩৩৭।

খৃষ্ট-মণ্ডলীর বিবরণ—এই গ্রন্থ বার্থ সাহেব প্রাণীত খুষ্ট সম্প্র-দায়ের ইতিহাসের অনুবাদ। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৫৫।

গ্রীসদেশের ইতিহাস—১৮৪• সালে মুদ্রিত। হিন্দু কলেজ পাঠ-শালার নিমিত্ত লিখিত। ইহাতে এথেন্স, স্পার্টা ও গ্রীস দেশ সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাস—এই পুস্তকথানি গোপানলাল মিত্রপ্রণীত।
১৮৪০ সালে সাধারণ শিক্ষাসমাজের সাহচর্য্যে প্রকাশিত হর।
ইহাতে মার্সমান সাহেবের প্রণালী অনুসারে ভারতবর্ষের
প্রাচীন ইতিহাস, পর্তু গীজদিগের অধিকারের পূর্ব্ববন্তী বিবরণ,
ভারতবর্ষের প্রাচীন অধিবাসী স্থ্যবংশ, বৌদ্ধবর্ম, মগধসামাজ্য ও পাঠানদিগের বিবরণ আছে। মার্সমান সাহেবের
ইতিহাসের যে অংশে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধ কথা লিখিত আছে,
ইহাতে সেই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

বাইবেলের ইতিহাস—১৮৪৩ অব্দে বিবি প্রিমারের গ্রন্থ হইতে দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদ করেন। পত্রসংখ্যা ২৮১।

টুকারের ইছদীদিগের ইতিহাস—১৮৪৫ সালে প্রকাশিত। টীকার সাহেব বারাণসার কমিশনার ছিলেন। মিঃ কাম্বেল বঙ্গভাষার এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। ইহার পত্র সংখ্যা ২৫৭।

সারাবলী নবীন পণ্ডিত প্রণীত, রোজারিও এণ্ড কোম্পানী দারা ১৮৪৬ সালে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ১৬২। এই গ্রন্থখানি মহাভারত, কেটলী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস, মাস মানের ইতিহাস, ই বাটের বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সংগৃহীত। ইহার ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও স্থানর।

শাহনামা—এথানি পারসিক ভূপতিগণের ইতিহাস। বিশ্বেষর দত্ত দারা পারসী হইতে অনুদিত। ১৮৪৭ সালে সিন্ধুপ্রেসে মুদ্রিত। গ্রন্থে অনুবাদকের প্রতিকৃতি আছে। শাহানামাকার পারসিকদিগের হোমার। ইহাতে মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বে পারস্তা রাজ্যের ইতিহাস বিরত আছে।

পাঞ্চাবের ইতিহাস — ১৮৪৭ খুণ্টাব্দে রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রণীত এবং রোজারিও কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ১৯৪। ভাষা উৎক্ষপ্ত। গ্রন্থখানিতে শিখরাজত্বের ইতিহাস বিবৃত হইয়ছে। এই গ্রন্থের লিখিত বিবরণ রাজ-তরঙ্গিলী, আইন-ই আকবরি, সৈয়র মৃতাক্ষরীণ, প্রিন্সেপ্শ্ প্রণীত রণজিৎ সিংহের জীবনী, ম্যাগ্রিগর প্রণীত শিখদিগের ইতিহাস প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

ইজিপ্টের পুরায়ন্ত—রেভারেণ্ড ক্ষণনোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রনীত, ১৮৪৭ খুঃ মুদ্রিত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এন্দাই-ক্লোপিডিয়া রেভারেণ্ড কৃষ্ণ- বিটানিকা হইতে অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ মোহন বন্দোপাধ্যায় প্রণয়ন করেন। ইহাতে মুসলমানদিগের আক্রমণ পর্যান্ত ইজিপ্টের প্রাচীন ইতিহাস আছে। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র নহে। ইহার পত্রসংখ্যা ৩০৮।

তাঁহার আর এক থানি গ্রন্থের নাম "জীবন বুত্তান্ত"। ইহার পত্রসংখ্যা ৩৩ । রোজারিও কোম্পান দারা এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ইহাতে যুধিষ্ঠির, ক্নফুসদ, প্লেটো, বিক্রমাদিত্য, আলফ্রেড ও স্থলতান মামুদের জীবনবৃত্ত লিথিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠিরচরিতে হিন্দু-ইতিহাসের একটা অতি প্রয়োজনীয় অংশের সারসংগ্রহ আছে। বিক্রমাদিতাচরিতে তদানীস্তন সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ রহিয়াছে। আলফ্রেডের জীবনীতে তাঁহার সময়ে ইংলণ্ডের যেরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। স্থলতান মামুদের চরিতে মুসলমানদিগের ভারত আক্রমণের বিবরণ এবং প্লেটো চরিতে গ্রীকদিগের দর্শন-শাস্তের বিষয় অবগত হওয়া যায়। ৮কুণ্ডমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "রোমের পুরাবৃত্ত" গ্রন্থানি ছই খণ্ডে সমাপ্ত ও ১৮৪৩ খুষ্টান্দে মুদ্রিত হয়। ইহার পত্রসংখ্যা ৬১০। এই গ্রন্থ প্রণয়নে বন্দ্যো-পাধ্যাম মহাশম ইয়োত্যোপিরসের গ্রন্থ এবং অংশতঃ আর্ণোলড, লুক, গিবন প্রভৃতির গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াছেন। ইতিহাসের অনু-শীলনসম্বন্ধে একটা সারগন্ত ভূমিকা আছে। ইহাতে রোমনগরের প্রতিষ্ঠা হইতে সাম্রাজ্যের ধ্বংস পগ্যন্ত ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে।

এত দ্বাতীত "পলচরিত" ও "খুষ্টচরিত" "গ্যালিলিউ চরিত ও "বিছাকলক্রম" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া রেভারেও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন এবং বঙ্গীয় পাঠকগণের জ্ঞানোরতি লাভের যথেষ্ট উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। বন্দ্যো-পাধ্যায় মহাশয়ের ভাষাও অতি প্রাঞ্জল ও সরস। এ স্থলে কতিপয় পংক্তি উন্ত করা যাইতেছে। পাঠে দেখা যাইবে ফাদিও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গ্রন্থ প্রথমন করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে ভাষায় অমুবানজনিত কোন প্রকার দোষ স্পর্শ করে নাই।

"রোমানদিগের তুর্গতির এখনও শেষ হইল না। তাহারা যুদ্ধের অবদরে হানিবলের শিবির আক্রমণ করার নিমিত্ত্ব অনেক লোককে আদিডদের বামতীরে বাধিয়া আদিয়াছিল। এবং তৎকালীন অনুমান করিয়াছিল যে হানিবলের অল্প দৈষ্ট্র তথাকার শিবির রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু শিবিররক্ষকেরা এমত বিক্রম প্রকাশ করিল যে তাহাতে রোমানদের চেষ্টা ও আক্রমণ বিফল হইবার উপাক্রম হইল।"

ন্ধনারী—রোজারিও এও কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত। ইহাতে সীতা, সাবিত্রী, শকুস্তলা, দময়স্তী, দ্রোপদী, লীলাবতী, খনা, অহল্যাবাই ও রাণী ভবাণীর জীবনী লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রণেতা নীলমণি বসাক।

নিউটন চরিত্র —এই গ্রন্থখানি মূল ইংরাজী পুস্তকের অমুবাদ। ১৮৫৩ সালে অনুদিত। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৩।

রাইব চরিত্র—ইহা লর্ড মেকলের প্রসিদ্ধ "লর্ডক্লাইব" নামক পুস্তিকার বঙ্গান্থবাদ। হরচন্দ্র দত্ত দারা অনুদিত, রোজারিও কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৩ সালে মুদ্রিত এবং ভার্ণাকিউলার লিটারে-চার কমিটী দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তকে মান্দ্রাজ, বারাণসী, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি হানের বারখানি চিত্র আছে। চিত্রগুলি অতি স্থানর। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জন। অন্থবাদক ইংরাজী ভাষায় স্থাশিক্ষিত ছিলেন অথচ মাতৃভাষার প্রতি যে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এই গ্রন্থের ইংরাজী ভূমিকা পাঠে এবং তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার রচনাপ্রণালী পাঠে স্পষ্টতঃই প্রভীয়মান হয়।

মহম্মদের জীবনী— ১৮৫৪ সালে রোজারিও কোম্পানী দারা
মুদ্রিত এবং ট্রাক্ট সোসাইটীর দারা প্রকাশিত। জে লং সাহেব
ইহার প্রণেতা। ইহাতে আরবদেশের ভূবৃত্তান্ত, প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও
আকরিক বন্তুসমূহের বিবরণ এবং মহম্মদের পূর্ব্বে আরবে
প্রচলিত ধর্ম্মের বিবরণ সহ মহম্মদের জীবনী বিবৃত হইয়াছে।
পুস্তুকথানি তুই থণ্ডে সমাপ্ত।

রামচনিত্র—১৮৫৪ সালে রাখালদাস হালদারের প্রণীত। ইহাতে পৌরাণিক উপস্থাস হইতে ঐতিহাসিক বিষয় স্বতন্ত্র করা হইনাছে। গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুর ইতিহাসের একটা প্রয়োজনীয় অংশের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিরাছেন। এই পুস্তকে গ্রন্থকার রামচন্দ্রের ধন্মর্কোদে পারদর্শিতা, ত্রিহতে তাঁহার বিবাহ, তদীয় পত্নীর পাতিব্রত্য এবং তাঁহার সিংহল আক্রমণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভূগোল ও থগোল।

জোভি:সংগ্রহ—১৮১৬ পালপাড়ানিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্ঘ্য বিত্যাবাগীশ দ্বারা এই গ্রন্থ প্রণীত হয়। গ্রন্থখানি গত্তে লিখিত। ইহাতে গ্রহদিগের শক্র, মিত্র, রাহুর উচ্চনীচাদি, কেতুর উচ্চ-

নীচাদি, দিকের অধিপতি গ্রহ, অধিপতি রাশি, যামাঙ্গের অধি-পতি, সভাধিপতি, চক্রতারাশুদ্ধিপ্রকরণ, গ্রহণ্ডদ্ধি প্রভৃতি, জন্মতিথিপ্রকরণ, ও তদ্ব্যবস্থা, গ্রহণদর্শননিষেধ, অকাল-বিবাহ-প্রকরণ, যোটকগণনা, গণকথন, বর্ণকথন, বিবাহমাসফল, দশ্যোগভঙ্গ, সপ্তশলাকা, যুগবেধ, যামিত্রবেধ, বিবাহে বিহিত নক্ষত্র, স্থতহিবৃক্ষোগ, গোধুলীযোগ, দ্বিরাগ্মন, পুনর্বিবাহ, পুংস্বন, পঞ্চামৃতদান, সীমস্তোরয়ন, জাতকগণনা, লগ্ননিশ্চয়-করণ, গগুযোগ, পতাকী, রব্যাদি রিষ্ট, তীর্থমৃত্যুযোগ, দশার প্রকরণ, অন্তর্দশা বিচার, প্রত্যন্তর্দশা, দশার ফল, নামকরণ, নিজ্ঞামণ, অন্নপ্রাশন, নবান্ন, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বিভারস্ত, উপ-নয়ন, যাত্রাপ্রকরণ, গৃহারস্ত, শল্যোদ্ধারাদি, গৃহপ্রবেশ, দেবতা-প্রতিষ্ঠা, দীক্ষা, অলঙ্কারধারণ, নৌকাগঠন, পুষরিণী আরম্ভ, প্রতিমাগঠন, হলপ্রবাহ, বীজবপন, রাজদর্শন, পীড়িতের ভভা-শুভ বিবেচনা, ঔষধসেবন, আরোগ্যস্নান ও পুন্ধরা এই সকল বিষয় এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। **এই গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল** ও স্থবোধ্য। যথা-

''জন্ম মানে পুরুষের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কস্থার বিবাহ প্রশন্ত হয়।
আবার ক্ষপ্রহারণ মানে এবং জ্যৈষ্ঠ মানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ও জ্যেষ্ঠ কস্থার বিবাহ
নিষিদ্ধ হয়। ইহাতে বিশেষ—জ্যৈষ্ঠ মানেতেও প্রথম দশ দিন পরিভ্যাগ
করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়।"

বঙ্গীয় পঞ্জিকার প্রারম্ভে জ্যোতির্বচনার্থ বলিয়া যে অধ্যায় প্রকাশিত হয়, এই গ্রন্থখানি হইতেই অধিকাংশ পঞ্জিকায় সেই জ্যোতির্বচনার্থ উদ্ধৃত করা হইয়া থাকে।

জোতিষ ও গোলাধাায়—১৮১৯ সালে শ্রীরামপুরে ভূগোল ও জ্যোতিষ গ্রন্থের দিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহা ইংরাজী হইতে অন্দিত। ইহাতে ভূগোল ও থগোলের কথা ব্যতীত অনেক প্রতিহাসিক কথাও আছে।

শিন্নার্সন সাহেবের ভূগোল—১৮২৪ খুষ্টাব্দে পিয়ার্সন সাহেব ভূগোল ও থগোল সম্বন্ধ এক থানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ থানিতে ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাই আছে। ইহার পত্র সংখ্যা ৩১১। ইহাতে কথোপকথন প্রণালীতে ভূগোল ও জ্যোতিষ-সংক্রান্ত সাধারণ বিষয়—পৃথিবীর আকার, বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলার বিবরণ, হিল্ম্পানের বিষয়, অস্তান্ত দেশ, মুরোপ ও আমেরিকার ভূর্তান্ত, সৌরজ্ঞগৎ, ধ্মকেতু, গ্রহণ, জোয়ার ভাটা, বজ্রপাত, রামধন্ত, ও উল্পান্ত পাত প্রভৃতির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই বৎসরে জারকলটাস সাহেব পৃথিবীর মানচিত্র প্রন্ত্ত করেন। ইহার পর বৎসরে ১৮২৫ খুষ্টান্দে ইনি আর এক থানি ভূগোল প্রকাশ করেন। এই বৎসরে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রকাশিত হয়। উহার মূল্য দশ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই মানচিত্র-ফলক ইংলণ্ডে থোদাই করা হইয়াছিল।

জোতির্বিদ্যা—১৮৩৩ সালে উইলিয়াম যেটস সাহেব এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থখানি জেমস্ ফারগুসনের রচিত গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থানি গুরুশিয়ের কথোপকথনচ্চলে লিখিত। ইহাতে পৃথিবীর গতি ও আকারের পরিমাণ, সকল জন্ত বস্তুর তোলন, নিক্তি ও সূর্যাদি গ্রহ বিবরণ, গুরুত্ব ও দীপ্তির বিষয়, ইংরাজী ১৭৬১ সালে সুর্য্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম এবং অতিক্রম দ্বারা প্রথমে যেরপ সূর্য্য ইইতে গ্রহগণের দুর্ঘ নিশ্চয় হয়, তাহার বিবরণ, পৃথিবীর দীর্ঘতা ও প্রশস্ততানির্ণায়ক নিয়মকথন, দিবা রাত্রির হ্রাসবৃদ্ধির কারণ ও ঋতুগণের পরিবৃত্তি এবং চক্রের ষোড়শ কলার বিবরণ, পৃথিবী প্রদক্ষিণ-কারী চন্দ্রের গতি ও চক্রস্থাগ্রহণের বিবরণ, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার বিষয়, গ্রুবতারার বিষয়, সূর্য্য ও তারাগণের সময় বিশেষ নিরূপণ এবং গ্রহণাদি নিরূপণ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হট-য়াছে। এই গ্ৰন্থ থানিতে অনেকগুলি জটিলতত্ত্ব বালকদিগেৰ স্থবোধ্য করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫৭।

ভারতীর ভূবভান্ত—জে সাদারণগু সাহেবের তত্ত্বাবধানে য়ুরো-পের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অন্ধবাদ জন্ত যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সভা হইতে ১৮০৬ সালে ভারতীয় ভূবভান্ত নামে এক থানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই পুন্তক স্থামিলটনের হিন্দুস্থান এবং অন্থান্ত গ্রন্থ হইতে অনুদিত হইয়াছিল।

ভূগোল ও <sup>থগোল</sup>—১৮৩৬ খৃঃ একথানি ভূগোল ও গোলাধ্যায় প্রকাশিত হয়, তাহাতে গ্রহণাদির বিষয় লিখিত হইয়াচে।

এসিয়ার ভূর্তাস্থ—১৮৩৯ সালে হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষ এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পত্রসংখ্যা ১৫০। ইহাতে পৃথিবীর আকার ও গতি, ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, স্বাধীন রাজ্য সমূহের বিষয় এবং রুষিয়া, আরব, চীন ও তাতার প্রভৃতি দেশের বিবরণ আছে। ইহার পর বর্ষেই হিন্দুকলেজের কর্তৃপক্ষীয়গণ ভূগোল স্ত্র প্রকাশ করেন।

ভূগোল—১৮৪০ সালে তত্ত্বোধিনী সভায় কর্ত্পক্ষীয়গণ ছারা একথানি ভূগোল প্রকাশিত হয়। পরে ঐ সভা হইতে স্থবিখ্যাত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় আর একথানি ভূগোল প্রকাশ করেন। এই সালেই ক্ষেত্রমোহন দত্ত আরও একথানি ভূগোল হিন্দু কলেজের পাঠশালার ছাত্রগণের শিক্ষার্থ প্রণীত হয়।

ন্থান্তি সাংহবের ভূগোল—১৮৪২ সালে স্থান্তি সাহেব এই ভূগোল প্রেণয়ন করেন। ইহাতে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ভূবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ভূগোল-বিবরণ—রেভারেও ক্রফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই ভূগোলের প্রণেতা। ১৮৪৮ সালে রোজারিও কোম্পানী দারা

ৰুদ্রিত। মরের ভূবুতান্ত এবং অন্তান্ত ভূগোলবিদ্গণের পুস্তক হইতে এই পুত্তক সন্ধলিত। ইহাতে ভৌগোলিক গবেষণার ইতিহাস এবং হিদ্দিগের ভূগোল পরিজ্ঞানের বিষয় বিবৃত ছইয়াছে। এতদ্বতীত ভৌগোলিক সংগ্রা ভারতবর্ষের বিশেষ বিবরণ, এবিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান এবং তৎসমুদায়ের অবিবাদীদিগের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইংরাজী ও তাহার অমুবাদ এই চুইভাষাতেই এই পুস্তক্থানি রচিত। পত্র সংখ্য ৩৩৬।

সংশ্বাবনী—রাম্মরদিংহ বোষ প্রণীত। ইনি স্কুলবুক দোসাইটীর একজন কর্মচারী ছিলেন। ইহাতে অকারাদি বর্ণমালাক্রমে ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত ভূগোল—মুবিখ্যাত রাজে দ্রলাল মিত্র প্রণীত। রোজা-রিও কোম্পানী দ্বারা ১৮৫৫ খঃ মুদ্রিত। ইহাতে ভূমিকম্প, আগ্রেয় গিরি, জন ও স্থলের অংশ, পর্বতে, সমুদ্রের গভীরতা ও বর্ণ, জোরার ও ভাটা প্রভৃতির প্রাকৃতিক ভূরুতান্ত সংক্রান্ত বিষয় বিবৃত হইয়াছে। এই পুস্তকথানি অনেক দিবদ পৰ্য্যস্ত ৰঙ্গীয় বিভালয়ের পাঠ্য ছিল।

অতঃপরে ভূগোল ও ধগোল সংক্রান্ত আরও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

এন্তলে মানচিত্র সম্বন্ধেও তুই একটা কথার উল্লেখ করা ষাইতেছে। মৃত মণ্টেগ্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে ১৮২১ সালে কাশীনাখনামক এক ব্যক্তি ছারা ভূমগুলের একখানি মানচিত্র-ফলক বঙ্গাক্ষরে খোদিত হয়। এই খানিই বঙ্গাক্ষরে বাজালী ঘারা খোদিত সর্ব্ধ প্রথম মান্চিত্র। রাম্চক্র মিত্র নামক একব্যক্তি এসিয়া ও আমেরিকার মানচিত্র প্রকাশ করেন। স্মিথসাহেবের প্রকাশিত বাঙ্গালা ও বিহারের মানচিত্রখানিও উল্লেখযোগ্য। ৺রাজেদ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অন্ধিত ভারতবর্ষের মানচিত্র থানিও যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

পদার্থ-বিন্যা, উ.স্কিদ ও রসায়ন-বিজ্ঞান।

শদার্থনিদ্যানার—১৮২৫ খুষ্টাব্দে পদার্থনিতাদার নামক বিজ্ঞান-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হর। এই গ্রন্থানি উইলিয়ান त्य्रोप्तृ मारहवनाता देश्वाको इटेर्ड वम् छावात्र अनुनिक, কথোপকথনচ্ছলে লিখিত এবং চৌদ্দটী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে গ্রহাদির বিষয়, স্থিরবায়ু, সামান্ত বায়ু, বাপা ও বুটি প্রভৃতির ক্থা, জনময় ও ভূমিময় পৃথিবীর বিষয়, মনুবোর বিষয়, জন্তুর বিষয়, পক্ষীর বিষয়, মৎজ্ঞবিষয়, পতন্পবিষয়, ক্ষিবিষয়, বুক্ষ ও পুসাদি বিষয়, তৃণশ্ভাদির বিষয়, আকারজাত বস্তু-বিষয় এবং নানাদেশীর উৎপন্ন বস্তুবিষয় অতি সর্বভাষার লিখিত হইয়াছে। এই প্রথম সংস্করণ ইংরাজী ও বাঙ্গালা

উভয় ভাষাতেই শিখিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে ইংরাজী অংশ পরিতাক্ত হইয়াছে। মার্টিনেট, উইলিয়াম এবং বিংলীর গ্রন্থ হইতে এই গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করা হইয়াজিল।

পদার্থবিকাদার—এই গ্রন্থানি ১৮৪৭ খৃঃ পূর্ণচক্র মিত্রদারা প্রণীত এবং চন্দ্রিকাপ্রেদে মুদ্রিত। মি: ডবলিউ রেট্স লিখিত পর্বোক্ত পদার্থবিদ্যাসার হইতেই এই গ্রন্থের উপাদান সম্বলিভ হইয়াছে। এই গ্রন্থে আকাশ, স্ফারিগ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, বাষ্প্ বৃষ্টি, বিহাৎ হল্ল, পৃথিবী, সমুদ্র, জোয়ারভাটা, পর্বত, মানব-দেহের গঠন ও কার্য্য এবং আত্মার বিষয় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থথানি অতি কুদ্র ৫৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ইহাতে বালক-গণের শিক্ষার্থ সহজ ভাষায় অনেক সারকথার সমাবেশ করা হইয়াছে।

উভিজ্ঞবিশা—১৮৫৪ খৃঃ ব্রজনাথ বিভালন্ধার দারা অনূদিত। এই পুস্তকথানিও বালকদিগের শিক্ষার্থ রচিত হয়। ইহাতে বার্টী অধ্যায় আছে। শেষ ছয় অধ্যায় কথোপকথনচ্চলে লিথিত। গ্রন্থানির নাম যদিও উদ্ভিজবিছা বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু কাৰ্য্যতঃ ইহাতে "উদ্ভিক্ষবিতা" সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু লিখিত নাই। এখানি "উদ্ভিদ্বিতা"র গ্রন্থ বটে। ব্রজনাপ বিভালভার মহাশয় সাধুভাষায় এই গ্রন্থানি লিথিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় ঈশরচক্র ও অক্ষরকুমার প্রভৃতির আলোকপাত হইয়াছিল। এই গ্রন্থকার "উদ্ভিজ্জের" যে সংজ্ঞা করিয়াছেন তাহা এই:--

"এই পৃথিবীতে বহুসংখ্যক উদ্ভিজ্ঞ আছে। এন্থলে উদ্ভিজ্ঞশব্দে সৰ্ব্ধ-প্রকার কুদ্র ও বৃহৎ বৃক্ষ অবধি গুলা লতা, তৃণ, শিলাবাক পর্যান্ত ফলপুস্থের উৎপাৰক বন্তুনা হকেই বুঝিতে হইবেক ৷ কারণ প্রায় সমস্ত উদ্ভিজ্জই ফল-পুজা প্রদাব করিয়া থাকে।"

বিভালভার মহাশয় উদ্ভিদ্কেই "উদ্ভিক্ষ" বলিয়াছেন। যাহা হউক এই গ্রন্থানিতে বালকদের শিক্ষার উপযোগী উদ্ভিদ্বিতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। শেষ অংশে উদ্ভিদজাত পদার্থের ব্যবহার ও প্রয়ে!জনীয়তা সম্বন্ধেও সামান্ত ভাবে কিঞ্চিৎ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

পদার্থ-জ্ঞানমালা-১৮৬০ খুঃ ষ্টানহোপ যদ্রে মুক্তিত। পাড়ানিবাসী ক্ষেত্রগোহন রায় এই গ্রন্থের রচ্য়িতা। অতি কৃদ্র পুস্তক-পত্রসংখ্যা ২৬। বালকদের বিজ্ঞান শিক্ষার উপ-যোগী। পেছালজী নামক জনৈক যুরোপীয় পণ্ডিতের পদার্থবিতাশিক্ষা নামক গ্রন্থ হইতে অন্দিত। ইহাতে গ্যাস, রবার, স্পল্প, চিনি, উল, জল, আদা ও হাতীর দাঁত ইত্যাদি অনেক দ্রোর গুণ ও ব্যবহার লিখিত হইরাছে।

কিমিয়া বিয়ালার— শ্রীরামপুর কলেজের মিঃ যোহন ম্যাক ইংরাজী

ভাষায় "Principles of chemistry" নামক একথানি পুস্তক রচনা করেন। এ পুস্তকথানি উহারই বঙ্গারুবাদ মাত্র। ডিমাই বার পেজী আকারে পুস্তকের পত্রসংখ্যা ১৯—১৬৯, প্রথম উনিশ পৃষ্ঠার ভূমিকা ও হটী আছে। ভূমিকা ইংরাজীতে লিখিত। স্টা ইংরাজীও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত। পুস্তকের হই ভাগ। প্রত্যেক ভাগ অধ্যায়েও প্রত্যেক অধ্যায় প্রকরণে বিভক্ত। প্রথম ভাগে "কিমিয়া প্রভাব" (Chemical forces):—যথা "আকর্ষণ" "ভাগক" "বিহ্যুতীয় সাধন" বিভিন্ন অধ্যায়ের বর্ণনীয় বিষয়। দ্বিতীয় বর্ণনীয় বিষয়—"কিমিয়া বস্ত্র"। তর্মধ্যে হই অধ্যায়ে "বিহ্যুৎ সম্পর্কীয় অভাবরূপ বস্ত্র (Electro-negative substances) ধাতু ভিন্ন" বিহ্যুৎ সম্পর্কীয় মভাবরূপ বস্ত্র" (Unmetallic electro positive substances বর্ণিত হইয়াছে। প্রস্থকার ধাতু ব্যতীত অমুমূল প্রদার্থ সকলকে (Non-metal) হই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বলা বাছল্য এই শ্রেণীবিভাগ আধুনিক রসায়ন শাস্তের অমুমোদিত নহে।

যাহা হউক, মিঃ মার্সমানের অভিপ্রায়ন্ত্রদারে এই গ্রন্থ লিখিত হয়। গ্রন্থকার শ্রীরামপুর কলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অব্যাপক ছিলেন। শ্রীরামপুর কলেজে তথন বৈজ্ঞানিকযম্বাদির সাহায্যেও শিক্ষাদান করা হইত। স্কটলগুনিবাসী জেমদ ডগলাস মন্ত্রাদি ক্রেরাদেশে পাঁচশত পাউও দান করিয়াছিলেন, তজ্জ্যু গ্রন্থকার ক্রন্তর্জ্ঞতাপ্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীরামপুরে ও কলিকাতায় রসায়নবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে "উপদেশ" দিতেন, তদবলম্বনে এই গ্রন্থ প্রণীত। গ্রন্থকার বাঙ্গালা ভাষাতেই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন।

রসায়নশাস্ত্রসম্বন্ধে বঙ্গভাষায় এইথানিই আদি গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষার নমুনা স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

শদ্রব হওন কালে কতক তাপক, দ্রব বস্তু সধ্যে লীন হয় কিন্তু তদ্বারা, দ্রব্যস্তুর তাপের কিছু বৃদ্ধি হয় না এবং দেই দ্রব্যস্তু পুনর্বার কঠিন হইলে তাপক বোধ হয়। এই এক মহার্ঘ কথা-বিষয়ে পশ্চাৎ স্পাইরূপে লেখা যাইবেক।" ৩১ পুঠা।

"এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া পরমেশর যে আছেন এবং তাহার জসীম পরাক্রম ও বৃদ্ধি ও ভদ্রতাতে লোক সকলকে দৃষ্টি ও রক্ষা করিতেছেন, ঐ সকল প্রমাণেতে তাহাকে শুতিবাদ কে না করিবে।" ৪১ পৃঠা।

"আলোকের চলন ও কার্যান্থারা আনেকে বোধ করে বে দে একপ্রকার বস্তঃ কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি অসুমান করেন যে, সে বিশেষ সংলাড়ন নারা উৎপন্ন।" এক পৃঠা:

"আলোকের চলন শীল্ল ষটে, তথাপি মাপিত হইতে পারিখে। অপর আলোকচলন ধাৰিত কিখা অঞ্চিকে পিরিবর্তিত হইতে পারিখেক।" ২০ পৃ:। "সামান্ত আকৌশের মধান্তিত অক্সিলানের দারা তাবৎ জীবজন্তর প্রাণরক্ষা হয়। এবং ভাহাতে সমুখোর ব্যবহারকর্মনিনিজক ভাবৎ ক্রি জাজ্লামান হয়, অতএব আমাদের ভদ্রদ স্ষ্টেকর্ত্ত। ঈখরের হিতক্তনক কার্ব্যের মধ্যে সামাস্ত আকাশকে বিশেষরূপে গণনা করিতে হয়। ১১১ পৃষ্ঠা।

''সোদিয়ামের খ্রোরিন অর্থাৎ সামাস্ত লবণের ৮ উক্ত আর গুড়াকুছ মাকানীসের কালা অক্সিজেনের ৩ উক্ত হামামনিতাতে গুড়া করিয়া তাহা রিটোটের মধ্যে রাখিয়া ও জলের ৪ উক্তের মিশ্রিত গান্ধকিকারের ৫ উক্ত ঠাণ্ডা হইলে তাহার উপর ঢালিয়া, দে সকল অল্ল অল্ল উপ্তপ্ত কর তাহাছে খ্রোরিণ আকাশ নির্মাত হইযে। ৭২ পৃষ্ঠা।

এই প্রন্থে রসায়নবিজ্ঞানের পারিভাবিক অনেকগুলি শব্দের বঙ্গারবাদ আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক লেখকগণেরও তাহা একবার দেখা কর্ত্তব্য । রেটন্ নাহেবের পদার্থ-বিজ্ঞানার এবং রেভারেও ক্রঞ্জনোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞাকরত্রম প্রভৃতি দ্বারাও এসবদ্ধে যথেষ্ঠ সাহাব্য পাওয়া ঘাইতে পারে। পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়নবিজ্ঞানে এখন বিষয়গত প্রচুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দের শেষ ভাগ হইতে এ পর্যাহ্ম একোশিত হইয়াছে। কিন্তু পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন

উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে মিশনারীগণ ও ভারত-প্রবাদী মনস্বী ইংরাজ পণ্ডিতগণ এদেশের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতিসাধনে বহুপ্রকার চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানাদি শিক্ষা প্রদানের
নিমিত্তও ইহারা বথেষ্ঠ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮২৮ খুষ্টাব্দের
পূর্ব্বে এদেশস্থ স্পণ্ডিত ইংরাজগণ য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ অমুবাদ করিবার নিমিত্ত একটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন।
১৮২৮ খুষ্টাব্দে প্রফেসর উইলসন এই সমিতির সভাপতিপদে
প্রতিষ্ঠিত হন। হাইড্রোষ্টেটিকস্ নিউমেটিকাদ্ মেকানিকদ্
এবং অপটিক্স প্রভৃতি বিজ্ঞান বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা
প্রচারের নিমিত্ত এই সমিতি হইতে বিজ্ঞান-সেবধি নামক গ্রন্থ
ক্রেমিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইহার ১৫ সংখ্যা মাত্র প্রকাশিত
হইয়াছিল। বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদিও এখন বজভাষায় অনেকগুলি
পুত্তক রচিত হইয়াছে, তথাপি জনসাধারণের চিত্ত সেদিকে
তত আরুষ্ট হয় নাই। ফলতঃ সর্বাঙ্গস্থন্দর বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ
এখনও বঙ্গভাষায় অতি বিরশ।

# চিকিৎসা-বিজ্ঞান ৷

এনাটম—১৮১৮ খৃঃ মিঃ এফ্ কেরি এন্সাইক্লোপিডিরা ব্রিটিনিকার ৫ম সংশ্বরণ হইতে এনাটমীর বঙ্গাহ্মবাদ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় এনাটমী সম্বন্ধে এই থানিই প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি আকারে নিতান্ত ক্তু নহে। ইহার প্রসংখ্যা ৬৩৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ছয় টাকা। এই সম্বে যদিও এদেশে মেডি-ক্যাল হল সংস্থাপিত হয় নাই, তথাপি এদেশবাসীকে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাধার জ্ঞান-উপদেশ দিবার নিমিত্ত মিশনারী সাহেবেরা সবিশেষ উত্তোগী ছিলেন।

ওলাউটা চিকিৎদা—মিঃ রবিন্সন ১৮:৮ সালে "কলেরা চিকিৎসা" নামক এক থানি পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশ করেন। ১৮২৬ সালে ব্রিটন সাহেবও আর এক থানি ওলাউঠা চিকিৎসা বঙ্গভাষায় প্রণয়ন করেন।

এনাটমী ও ফিলিওলজী—মেডিক্যাল কলেজে বালালা ক্লাস থোলার সময় হইতেই ছাত্রগণের শিক্ষার্থ ডাক্তারী বালালা গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। তাহাদিগকে এনাটমী, মেটেরিয়া মেডিকা, এবং প্র্যাকটিদ্ অব মেডিসন পড়িতে হইত। এই সময়ে কলেজের বালালা-বিভাগে মধুস্দন গুপ্ত এনাটমী শিক্ষা দিতেন। উপরি উক্ত গ্রন্থখনি তাঁহারই রচিত। তিনি এতদ্বিষয়ক বিভিন্ন ইংরাজী গ্রন্থ হইতে অমুবাদ ক্রিয়া উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন ক্রিয়াছিলেন।

কারমাকোণীয়া—এখানিও ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষার অনুদিত একথানি ডাক্তারী গ্রন্থ। অমুবাদক—ডাক্তার মধুস্থদন গুপ্ত। ইহাতে ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী, ঔষধের গুণ এবং আমরিক প্রয়োগ লিখিত আছে।

মেটেরিয়া নেডিকা—ডাক্তার শিবচক্স কর্ম্মকার এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইহাতে অর্গানিক ও ইন্অর্গানিক হুই প্রকার মেটেরিয়া-মেডিকাই আছে। এই গ্রন্থে ডাক্তারী ঔষধের গুণ, মাত্রা, প্রস্তুত-প্রণালী ইত্যাদি বাঙ্গালা ভাষায় বিভূতরূপে লিখিত হইয়াছে। এই থানিই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মেটে-মেডিকা। ইহা একথানি ফারমাকোপিয়া বা ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী গ্রন্থের অমুরূপ। ডাক্তার মধুস্দন গুপ্তের পদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়া ইনি মেডিকাল কলেজের বাঙ্গালা বিভাগে এনাটমী

চিকিৎদার্থব—১৮৪২ সালে এই গ্রন্থথানি মুদ্রিত হয়। বহু দিন
পূর্ব্ধ হইতে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ছিল। ইতঃপূর্ব্বে পাল্প সাহিত্যে
আরও অনেকগুলি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম উল্লিথিত হইসাছে। চিকিৎসার্থব গ্রন্থখানি আয়ুর্ব্বেদীয় বহুল গ্রন্থের সারসংগ্রহ।
গ্রন্থখানি কুদ্র হুইলেও কোনও সমরে এদেশে ইহার যথেষ্ঠ
প্রচলন ছিল। ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যান্ত এই গ্রন্থের এক
লক্ষ পঞ্চাশ হান্ধার খণ্ড বিক্রীত হইয়াছিল। ৬হলধর সেন
এই পুত্তক প্রকাশ করেন।

শারিবারিক চিকিৎসা—গ্রেহাম সাহেবের "ডমেষ্টিক মেডিসিন''
নামক গ্রন্থের অনুবাদ। উড়িয়ার মেডিক্যান মিশনারী মিঃ
বেচালার উহারই আদর্শে উড়িয়া ভাষার উক্ত গ্রন্থ প্রশন্ত করেন। এই গ্রন্থে ডাকোরীও কবিরাজী উভয় প্রকার চিকিৎসাই লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষার অন্দিত হইরাছে। চিকিৎসা সম্বন্ধে সেই সময়ের শিক্ষিত লোকেরা এই গ্রন্থখানিকে অতি উপাদের বলিরা মনে করিতেন।

নারকোমুনী—১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও আনন্দচন্দ্র বর্ম্মকর্তৃক্ অন্দিত। ইহাতে রোগলকণ ও চিকিৎসা প্রণালী লিখিত আছে। পত্রসংখ্যা ২৯৬।

এতদ্বতীত অনেকগুলি প্রাচীন আয়ুর্বেদ গ্রন্থের গছ লিখিত পাণ্ডলিপিও ১৮৫৯ খুষ্টাব্দে পূর্বের সংগৃহীত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নিমলিখিত গ্রন্থগুলির নাম উল্লেখযোগ্য—চানকের শ্রীনাথ রাম লিখিত আয়ুর্বেদদর্পণ, বর্দ্ধমানের গোবিন্দ কবি-রাজক্বত ভৈষজ্যরত্বাবলী, কাঁচড়াপাড়ার উমেশচক্র কবিরাজের অন্দিত বাগ্ভট, শান্তিপুরের শস্তু কবিবাজের অন্দিত চরক-সংহিতা ও চক্রদন্ত; গুপ্থিপাড়ার নীলমণি কবিরাজের অন্দিত হারিতসংহিতা, নিদান, রসেক্রচিস্তামণি, রসরত্বাকর, রসসাগর ও প্রশ্রুত প্রস্তুতি কবিরাজী গ্রন্থ। এতদ্ভির এই সকল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত কতকগুলি সংগ্রহ গ্রন্থের বঙ্গাম্বাদও পুর্বের গ্রাচলিত ছিল, এখন এই সকল মূল গ্রন্থ সামুবাদ মুক্রিত হইয়াছে।

### আইন ও ব্যবস্থা-শাস্ত্র।

দত্তকৌম্নী—এথানি দায়ভাগসম্বন্ধীয় একথানি কুদ্র গ্রহ, ১৮২২ খুটান্দে রচিত। ইহাতে সংস্কৃত মূল ও প্রাব্রে বঙ্গামুবাদ আছে। গ্রন্থকার উপসংহারে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

> "বিক্রমাণিতোর সভরশ চারিশে। শকানে শুভেতে রবি আছে কল্পা মাসে। রাজাধিরাজ কোম্পানীর বিদ্যমান সনে। আঠারশ বাইস সালে সর্ব-সমাধানে 🛭 শান্তে পরিশ্রম নাহি মুগ্ধ বেই জন। শায়-বিষয়ক যার আছে বহুধন ॥ माक्रमान नगावान माधु (यह कन। ৰাহাকে করিতে হয় প্রজার শাসন । এরূপ সংগ্রহ যদি প্রস্তুত হইবে। ইহাদের বছবিণ উপকার চবে ॥ এই কথা করিয়া মনেতে বিবেচনা। পূর্বে এই গ্রন্থ আমি করিরা রচনা । শীযুক্ত উইলিয়াম কেরি সাহেব বিদ্বান। वछ विध्वहक अवः वछ मन्नावान् ॥ যেইকালে এই গ্রন্থ দিলাম ভাহারে। বিবেচনা করি বারম্বার তিনি মোরে 🗈 ছাপা করিবারে তবে অনুমতি দিলে। তার পরে কৌললে পুস্তক পাঠাইলেন 🛊

কোংশ লিরা সকলেতে সম্মত করিয়া। গ্ৰৰ্থমণ্টে ভাহায় কিলেন পাঠাইয়া। প্রীযুক্ত গবরণর দাহেব তাতে হুকুম দিলেন। এ বড় সন্মত আমারে জবাব লিখিলেন । বেশটে ভুকুম দিলেন কালেজের ঘরে। সে স্থানের কর্ত্ত। শ্রীযুক্ত কাপ্তেন লাকেটেরে । এ গ্রন্থ স্থাপিতে তারে হকুম দিবে তুমি। একশত পুস্তক সহি করিলাম আমি ॥ নে ত্কম পাইরা ছাপা করিলাম প্রস্তুত। এ অক্ষরে এমতে পুস্তক পঞ্চণত। জামি অভি অকিঞ্ন, विश्विषठ: वृक्षिशीन, আপনার শক্তি অমুসারে। ভার দিয়া নিজ সংক্র শ্রীপ্রক্রচরণপাল্মে, থাকিয়া বস্তুর অন্তরে ॥ ভাবিয়া কোমল পদা. পূৰ্বৰ গ্ৰন্থ যত পদা, আছে তথা করি সমাধান। থবিবাক স্থালিত, া রচিলাম তিন্গত, বিখিনতে হইয়া সাবধান ॥

ইতি শ্রীমদানাধর তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যাত্মন্ধ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জ্যারালন্ধার বিরচিত দারাধিকার নাম দত্তকৌমুদী পরার সমাপ্ত। লক্ষ্মীনারায়ণ জ্যারালন্ধার মহাশয় কোর্টিউইলিয়ম কলেজের গণ্ডিত ছিলেন। এই গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে স্থণিত বাঙ্গালা গল্ডে এই শাস্ত্রের যে আরও গ্রন্থ ছিল উপরি উক্ত পত্যগুলি পাঠে তাহা সবিশেব জানা যায়। দায়ভাগ সম্বন্ধে এত সংক্ষেণে এমন স্থলর গ্রন্থ আর নাই। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও স্থণবোধ্য। উনাহরণস্বরূপ নিয়ে পয়ার উদ্ধ ত হইল—

বিনা বিধানেতে পুত্র গ্রহণ যে করে।
বিবাহ করাবে ধন নাহি দিবে ভারে ।
দে দত্তের পরে যদি উরস জন্মিবে।
ভৎক্ষণাৎ শিতার ধন সমস্ত পাইবে॥ ইতাদি

প্রস্তুলি সর্ব্ব বৃষ্ট এইরূপ প্রাঞ্জল। এই প্রন্থের বঙ্গান্তবাদ অংশের পত্র সংখ্যা ৪১।

এই লক্ষীনারারণ স্থায়ালস্কারকৃত "ব্যবস্থা-সংগ্রহ" নামক আরও একথানি ব্যবহা সম্বন্ধীয় গল্প পুত্তক মুদ্রিত হইয়াছিল। এতদ্তির পণ্ডিত রাম্জয় তর্কালক্ষার প্রণীত আরও একথানি ব্যবহা সংগ্রহ প্রকাশিত হয়; উহাও গল্পে লিখিত। এই সকল পুত্তক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য ছিল।

মিহাক্ষরদর্পন ১৮২৪ খৃঃ এই গ্রন্থখানি লুক্ষীনারায়ণ স্থায়-ক্ষার দারা গবর্ণমেন্টের কালেজ-কৌলের নিমিত্ত লিখিত হয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিত হইয়াছে:— "সং র্ষি বাজ্যবকাথোক্ত ধর্মশাস্ত্রকে বিজ্ঞানেশ্বরাচাণ্য হিন্তার করেন, ঐ প্রস্থের নাম—মিতাকরা। সংপ্রতি ই যুক্ত নবাব প্রধ্র জাক্তরের আজ্ঞান্সারে জীলক্ষ্মনারায়ণ ভাষলহার কর্তৃক গৌড়ীর ভাষার সংগৃহীত হইন। ইত্যাদি।"

এই গ্রন্থের প্রতিপানা—অষ্টাদশ বিবাদ ও বিবাদ শক্ষর নিরূপণ।
তাহার এই ক্রম বাবহার মাতৃকাভুক্তি প্রকরণ, ঋণনান, নিক্ষেপ, আলিপ্রকরণ,
লেখ্যকরণ, দিব্যপ্রকরণ, দায়ভাগপ্রকরণ, সীমবিবাদ, আলপালবিবাদ,
অখাদিবিক্রর, দন্তাপ্রদানিক, ক্রীতাকুশর, অভ্যুপেত্য শুশ্রা, সম্বিদ্যাতিক্রম,
বেতনাদান, দৃতে সমাভার, বাক্পার্যা, সাহন, বিক্রারা সংপ্রদান, সন্তুর
সম্থান, প্রের, ক্রী সংগ্রহণ ও প্রকীর্ণক পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ে এই ২০টা বিবর
এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়ছে।

ইহার পত্রসংখ্যা ৩৮৮, এতদ্বতীত ইহাতে স্মবিস্থৃত পত্র-পঞ্জিকা আছে। তাহাতে প্রত্যেক পৃষ্ঠার বিষয়ের স্ফ্রী আছে। সাকল্যে এই গ্রন্থের পত্রসংখ্যা ৪৩৬। এই পুস্তকে অনেক শাস্ত্রীয় কথা এবং তাহার বিচারসহ গভাত্রবাদ আছে। পুস্তক-খানির ভাষা অসরল নহে। ইহাতে আভস্তই বাঙ্গালা গভে লিখিত, স্থানে স্থানে প্রমাণার্থে শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধ ত হইয়াছে।

আইন—১৭৯৩ খুগালের সরকারী আইন ও সারকুলারাদির
অন্নবাদ। গ্রন্থখনি বিপুল আয়তনবিশিষ্ট। ইহার আবরপ
পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—"শ্রীযুক্ত নবাব গবর্গর জেনারল বাহাহর হজুর কৌলোলের ১৭৯৩ সালের তাবৎ আইন। তাহা শ্রীযুক্ত
নবাব গবর্গর জেনারল বাহাহর হজুর কৌসিলের আজ্ঞাতে
সংশোধিত হইয়া দিতীয়বার মুদ্রান্ধিত হইল।" ১৮২৬ খুপ্তাবদে
দিতীয়বার মুদ্রান্ধণ ঘটে। মিঃ এইজু পি ফর্টার ইহার
অনুবাদক। ইহার ভাষার নমুনা স্বরূপ এই গ্রন্থ হইতে
কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"বিদি কেছ আদালতের শমন অবক্তা করে কিম্বা আদালতের বস ও শক্তিকে আপনি ধারণ করে অথবা আদালতের কর্মকর্ত্তাদিগের যে সকল কার্য্য তাহার কর্ত্তবিয় নহে তাহা আপন মোকলমার করে, তবে জলসাহেব তৎক্ষণাৎ তাহাকে ছুই শত টাকার অধিক না হর এমত দণ্ড লইবার দারা শান্তি দিবেন এবং সেই দণ্ডের টাকা উফল পর্যান্ত তাহাকে ক্ষেদ রাখিবেন ও সেই দণ্ড সেই অপরাধীর বিষয়ও সম্ভাবনাক্রমে নিরূপণ করিবেন।"

আদালত তিমিরনাশক—১৮২৮ খুপ্তাব্দে মুদ্রিত। রাজা রামমোহন
রায় এই আইনের অমুবাদক। ইহার আবরণী পৃষ্ঠায় লিখিত
হইয়াছে, "শ্রীল শ্রীযুক্ত প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার কোম্পানী
বাহাত্রের রাজকীয় সম্বন্ধীয় সন ১৭৯০ শালাব্ধি সন
১৮২৮ সালের চতুর্থ আইন পর্যান্ত চলিত আইন সকলের
সংক্ষেপ। জেলা হাওয়ালী সত্র কলিকাতার উকিল শ্রীরামমোহন
রায় কর্তৃক সংগ্রহীত ও প্রকাশিত হইয়া আছোপান্ত সারোদ্ধার
পূর্ব্বক পরে কলিকাতায় মহেন্দ্রনাথ প্রেমে মুদ্রিত হইল।"

বিশ্বকোষের ভাষ চারিপেনী ফরমার ৩৯৪ পৃষ্ঠায় এই

পুত্তক সমাপ্ত হইয়াছে। মি: ফরপ্রারের অন্দিত আইন খানির পরিমাণ ইহার প্রায় ছয় গুণ বড়। এই পুত্তকের অক্ষরগুলিও আকারে বৃহৎ। মি: ফরপ্রারের আইনের অক্ষর ছোট, পত্তসংখ্যাও ইহার প্রায় ৪।৫ গুণ অধিক। এই পুত্তকের ভাষার নমনা এইরূপ:—

"বলি কোন ভুমাধিকারী কোন প্রজার অস্থাবর বিবর মানভ্জারী আলার করাণ ক্রোক করে, ঐ জিনিব স্থানাত্তর হইতে না পারিবার কারণ ঐ পরগণার সরহদের মধ্যে জনিক কিথা তত্তোধিক রক্ষকের জিলা রাখিবেক। ক্রোকী জিনিস ক্রোক কর্তার জিলা ও দখলে থাকিবেক না। কিন্তু রক্ষক লোকের খোরাকী আদি ঐ ক্রোকী জিনিব বিক্র হইলে ভাহার মূল্যের টাকা হইতে আলার হইবেক।"

করন্তার সাহেবের আইনের ভাষা হইতে এ ভাষা শভগুণে প্রশংসনীয়। কিন্ত সর্কানই "ভূম্যাধিকারী" শব্দের স্থান "ভূম্যাধিকারী" লিখিত আছে। এখনও এই অশুদ্ধ প্রয়োগ বঙ্গীর সাহিত্য হইতে একবারে তিরোহিত হয় নাই।

সদর দেওয়ানী আদালতের সারকিউলার—এই আইন পুস্তকথানির
আবরণী পৃষ্ঠা না থাকার ইহার মুদ্রান্ধণকাল বা অন্ধ্রাদকের
পরিচর নিশ্চর করা গেল না। সন্তবতঃ ১৮৪০ সালে এই
পুস্তকথানি মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। ইহার শেষ পৃষ্ঠার
১৮৩৯ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রকাশিত একথানি সারকিউলারের বঙ্গান্ধবাদ আছে। ইহার পত্র-সংখ্যা ২১৬।
"সারকিউলার অর্ডার" শব্দের অন্ধ্রাদে এই পুস্তকে "সাধারণ
লিপি" লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা মন্দ নহে। ম্বথা—

"আলালতের আমলার। ইডর পক্ষকে ডিক্রীর নকল দিতে অত্যায্য বিলম্ব করিতে পারিবেন না। বেশীর বাক্তি কি স্থানের নাম যাহা ইংরাজী চিঠি কি কৈফিরতে লিখিত হইবেক তাহা ঐ নামের আসল অক্ষরের সহিত বিধানাধ্য ঐক্য রাখিতে হইবেক।" ইত্যাদি

দারভাগ—১৮৫০ খুষ্টাব্দে ব্রজগোপাব ভট্টাচার্ঘ্য দারা সংস্কৃত দায়ভাগ হইতে এই গ্রহখানি অনুদিত।

ব্যবহাৰ্থন—পণ্ডিত মধুস্দন বাচম্পতিকৰ্তৃক অন্দিত ১৮২**ং সালে** মুদ্ৰিত।

শীলকশিশনদিগের রিশে।ট—ইহার প্রারত্তে এইরূপ নিথিত হইরাছেঃ—

"১৮৬০ সালের ১১ঁ আইনের ত্কুমাজুসারে নীল স্থলে বে ক্ষিশনার সাহেবেরা নিযুক্ত হইরছিলেন, তাহাদের তপারক স্থাধানান্তে বালালা প্রতি মেটের সেক্টোরী এমনি সাহেবকে ঐ বিষয়ে তাহাদের অভিপার সংযুক্ত যে বিশোট অর্থাৎ এতালা করিয়াছেন ভাহার সার্গংগ্রহ।"

এই পুস্তকথানি ৮ পেজী ক্রমার ১৮১ পৃষ্ঠান্ন সম্পূর্ণ। ভাষা বিশুদ্ধ নহে, ইহাতে প্রচলিত অনেক পারসিক শব্দ বিমিশ্রিত আছে। কিন্তু নীলকমিশনের এই রিপোর্ট বঙ্গ-ভাষার অন্দিত হওয়ায় দেশীয় লোকেরা ইংরাজ কমিশনের সভ্যদের স্থায়-নিষ্ঠা অতি স্থন্দররূপে ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন। এখনকার দিনে এইরূপ নিরপেক কমিশন অতি বিরল।

#### বাকিরণ।

বঙ্গভাবায় এপর্যান্ত প্রায় আড়াইশত ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রকা-শিত হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত বিচারপূর্ণ একখানি বাঙ্গালা ব্যাৰুরণ্ড এপর্যান্ত বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের পরিক্ট-জান-লাভ না হওয়া পর্যান্ত তাহার নিরমপ্রদর্শক শাস্ত্রপ্রথারন সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব। বঙ্গভাষা কেবল সংস্কৃত শবহলা নহে, অস্তান্ত বিভিন্ন ভাষার শব্দসম্পদেও বঙ্গভাষা যে পরিপুরা হইয়াছে, তাহা ইতঃপুর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার শব্দরূপ ও ক্রিরার রূপ, সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ-বিধান হইতে সম্পূর্ণই স্বজন্ত্র। তদ্ধিতপ্রত্যয়ান্ত কতক গুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণ অমুদারে সাধিত হইলেও শত শত শব্দ সংস্কৃত হইতে একবারেই বিভিন্ন। অব্যয় শব্দেও যথেষ্ট্র স্বাতন্ত্র বিশ্বমান আছে। এই অবস্থায় বঙ্গভাষার সর্বাঙ্গ-ञ्चलत, अथवा शृंगीक वाकित्रव अनत्र कता त्य वहन भटव्यना-সাপেক্ষ তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু গ্রন্থকারগণ বন্ধীয় বালকদের ভাষাজ্ঞান পরিক্ষ্ট করিবার জম্ম এই সকল ব্যতিক্রম উপেক্ষা করিয়া এবং শকাদির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাথিয়া বঙ্গভাষায় রাশি রাশি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অধিকাংশ ব্যাকরণই সংস্কৃত স্থত্রসূলক ও তাহা বিভাসাগরীয় সাধু বাঙ্গালার উপযোগী। পূর্বতন ৰাঙ্গা-লায় যে সকল বিভক্তি ও পদবিতাস (Inflexion & Conjugation) ব্যবহৃত আছে, তাহা আধুনিক হইতে অনেক রূপান্তরিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশবাদী ইংরাজগণ ব্যাকরণ বিষয়ে বঙ্গভাষার আদি গ্রন্থকার ছিলেন। নিমে আমরা ক্ষেক্থানি বাঙ্গালা ব্যাক্রণের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি:--

হালছেও সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ—এই ব্যাকরণখানি ১৭৭৮ খুপ্তাব্দে হুগলী নগরে মুদ্রিত।

কেরি সাহেবের ঝাকরণ—১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই ব্যাকরণ ৪র্থ সংস্করণ পর্যান্ত মুদ্রিত হইয়াছিল।

বাসালা ব্যাকরণ—গঙ্গাকিশোল্ল ভট্টাচার্য্য প্রাণীত। প্রশোন্তর-চ্ছলে লিখিত এবং ১৮১৬ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত। বাঙ্গালীর রচিত বাসালা ব্যাকরণের মধ্যে এই খানিই প্রথম বলিরা ছাত্মতি হর। বর্ণমালা ও ব্যাকরণ—১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহা-ত্র বালকবালিকাদিগের শিক্ষার্থ এই ব্যাকরণথানি প্রণয়ন করেন।

মুধ্ববোধের বন্ধানুবাদ—ইহাতে সন্ধিপ্রকরণ পর্য্যন্ত আছে। এই ব্যাকরণথানা চুঁচুড়াবাসী মথুরামোহন দত্ত প্রণীত। ১৮১৯ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৫৫। কেরি, ক্ষ্তার এবং উলোইন ম্প্রবোধের ইংরাজী অনুবাদ ক্রিরাছেন।

কীথ সাহেবের ব্যাকরণ—১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ৫৯। ১৮৫৫ সাল পর্যান্ত ইহার ১৫ হাজার সংখ্যা বিক্রয় হয়।

হটন সাহেবের ঘাকরণ—১৮২১ খৃষ্টাব্দে গ্রেভস্ চেমণী হটন এম্
এ, 'রুডিমেণ্টস অব্ বেঙ্গলী গ্রামার' নামে ইংরাজদের জন্ত একথানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। হটন সাহেব "মাননীয়
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর" কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক
ছিলেন। এই গ্রন্থের শেষভাগে ব্যাকরণের পরিভাষা আছে।
গ্রন্থখানি ৪ পেজী করমার ১৬ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মিঃ হটনের এই
ব্যাকরণখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও ইহা সংস্কৃত ও ইংরাজী
ব্যাকরণের অন্মকরণে লিখিত হইয়াছে।

সার চাল্স্ হোটন সাহেবের প্রণীত একখানি ব্যাকরণের উল্লেখ দেখা যায়।

ইংলিশ-দর্পণ—এথানিও ইংরাজীবাঙ্গালা-ব্যাকরণ, প্রণেতা— রামচন্দ্র, ১৮২২ খুষ্টালে মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ২০১।

গঙ্গাকিশোরের ব্যাকরণ-১৮২২ সালে মুদ্রিত।

ভাষা ব্যাকরণ—১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ৬৬। এই বংসর বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত একখানি ইংরাজী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

স্থাকরণ-সার—নদীরানিবাসী পণ্ডিত মাধবচক্ত প্রণীত। ১৮২৪ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত। পত্রসংখ্যা ১৭১।

মারে দাহেবের ঘ্যাকরণ—১৮৩৩ খুষ্টাব্দে মিঃ মার্সম্যান, মারে সাহেবের ইংরাজী ব্যাকরণ অনুবাদ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

নানমোহন রায়ের বাঙ্গালা বাাকরণ—১৮৩০ খুষ্টান্দে এই গ্রন্থ প্রথম বার মুদ্রিত হয় । রাজা রামমোহন রায় ১৮২৬ খুষ্টান্দে ইংরাজ-দের জন্ম ইংরাজী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। এখানি উহারই অনুবাদ। এই প্রন্থে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক শুদ্দ ক্ষু গ্রেষণা আছে।

ৰ্যাকরণদংগ্রহ—১৮৩৬ খৃষ্ঠাব্দে গোপালচন্দ্র চূড়ামণি প্রাণীত ও মুদ্রিত। পত্রসংখ্যা ১৯।

ঘদ নাধ্তাবার ব্যাকরণ সারসংগ্রহ—আবরনী পৃষ্ঠা না থাকায় গ্রন্থকারের নাম পাওরা গেল না। লং সাহেবের তালিকায় সারসংগ্রহ নামে একথানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের উল্লেখ আছে।
এই ব্যাকরণ থানি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে তগবচচন্দ্র দ্বারা প্রকাশিত
বলিয়া লিখিত আছে। সন্তবতঃ এই ব্যাকরণ থানিই "সার
সংগ্রহ" নামে লং সাহেবের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার
পত্রসংখ্যা ১৮৬। ইহাতে বর্ণমালা, সন্ধি, বিভক্তি, কারক,
ক্রিয়া, কাল, সমাস, তদ্ধিত, গভাপভারচনাপ্রণালী, এবং ইংরাজী
চিহ্নাদির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই ব্যাকরণখানি মুগ্ধবোধ
ব্যাকরণের প্রণালীতে লিখিত।

পূর্ণচন্দ্র দের ব্যাকরণ—১৮৩৯ খুষ্টাব্দে মুদ্রিত, পত্রসংখ্যা ৭৮।
ব্রজকিশোরের ব্যাকরণ—১৮৪০ সালে প্রকাশিত, সংস্কৃত ব্যাকরণের অমুকরণে লিখিত। লেখক হালিসহর নিবাসী জনৈক
বৈদ্য।

সৃষ্ধবোধসারচক্রোদর—১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সৃগ্ধবোধের মূল ও বাঙ্গালা টীকা সহিত এই গ্রন্থ প্রকাশিত। প্রণেতা উত্তরপাড়ানিবাসী তারকনাথ শর্মা। পত্রসংখ্যা ২৩।

ভামাচরণের ইংরাজী বান্দালা ব্যাকরণ—১৮৫০ খুষ্টাব্দে রোজারিও কোম্পানী বারা মুদ্রিত; মূল্য পাঁচ টাকা। এত বড় ব্যাকরণ ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই। গ্রবর্ণমেন্ট দশ টাকা হিসাবে মূল্য দিয়া ইহার একশত খণ্ড গ্রহণ করেন। ব্যাকরণের অভাভ্য অঙ্গ ছাড়াও ইহাতে বাঙ্গালা কবিভার ছন্দঃপ্রণালী ও কথোগ-কথনের ভাষার নিয়ম লিখিত হইয়াছে। ১৮৫২ খুষ্টাব্দে এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, উহার পত্রসংখ্যা ২৬৯।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ সর্বাঙ্গ স্থন্দর করিয়া লিখিতে হইলে কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, পণ্ডিত ৮খ্যামাচরণ শর্মা সরকার মহাশয় তদীয় বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় বহুদিন পূর্ব্ব হইতে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া গিয়াছেন যথা:—

"খাকরণ সকলের মূল। যাকরণ জ্ঞান বিনা যিনি যাহা লিখুন,সে অসিদ্ধ। পরস্ত, ব্যাকরণ গুদ্ধ বাঙ্গালা বলিয়া খ্যাত করেকটা কথার হইলে, সহামহো-পাধ্যায় ৺রাজা রামমোহন রায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাতেই এক প্রকার কর্ম্ম চলিতে পারিত, কিন্তু বেহেতু যাজালার অধিকাংশ সংস্কৃত; এখং হিন্দী, পারসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার অনেক শব্দ ইহার এমত চলিত্ত যে এক্ষণে তত্তৎ পদ্ধাধ্য অভিপ্রায় বাঙ্গালা পদ দ্বারা প্রকাশ করিতে গোলে সে একরূপ অভুত বাজালা শুনায়, এবং সর্বনাধারণের বোধ্যমা হয় না; অপিচ সকল শব্দের প্রতিশব্দন্ত পাশুরা যায় না; তবে অক্ত ভাষা হইতে গৃহীত ও ব্যবহৃত্ত শব্দ সকল করিপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ? বিশেষতঃ বাজালা হইতে সংস্কৃত্ত শব্দ সকল করিপে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে ? বিশেষতঃ বাজালা হইতে সংস্কৃত শব্দ সকল তুলিয়া লইলে লাতিন ও প্রীক-শব্দহীন হইলে ইংরাজীর যে দশা হয়, বাঙ্গালার ততোধিক তুর্দ্ধশা হইবে। কিন্তু ঐ সকল শব্দভাগে করার আবশ্রুকই বা কি ? যেহেতু ভাষা কেবল অভিপ্রায় প্রকাশের নিমিত বই নয়; অতএব যে শব্দ ব্যবহারে ঐ অভিপ্রায় উত্তমন্ত্রপ প্রকাশ পায় ভাহাই ব্যবহার্য এবং যে কালে যে ভাষা যদ্বন্থ, তৎকালে তদব্দু সেই ভাষা শুক্রপে বাহ্বারের নিয়ম

প্রদর্শন ব্যাকরণের অভিধের। ঐ ভাষার সাধু অসাধুপদ বিষেচনাপূর্ব্যক অসাধৃত্যাপ সাধৃশন্দ কয়েকটী মাত্র বিষয়ক হত্ত রচনা ব্যাকরণের কার্য্য নয়, এবং ভেমত ব্যাকরণে অতি অয় কার্য্য হয়। এতাবত বর্ত্তমানে বালালায় যত ভাষার বত কথা প্রচলিত আছে, বালালা সম্বলিত তৎসমুদায় কথা শুদ্ধরণে ব্যবহার নিমিত এক ব্যাকরণ করা অত্যাবস্তুক। অগর বে কয়েক থানি বাকরণ একলে বর্ত্তমান, ভাহাতেও বালালায় ব্যবহৃত সমুদায় কথা শুদ্ধরণ ব্যবহারের লিয়ম অপ্রাণ্য; এবং মধ্যে মধ্যে ভ্রমও দৃষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ বিজাতীয় সহাশরেরা বে তুই একখানি লিথিয়াছেন তাহাতে বিজাতীয় প্রমাদ হইয়াছে, ইত্যাদি"।

ফলতঃ পণ্ডিত শ্রামাচরপ শর্ম সরকার মহাশরের ব্যাকরণ-খানি এই সময়ে অতি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ বলিরা পরিগণিত হইয়া-ছিল। এতদ্বাতীত অতঃপর আরও অনেক ব্যাকরণ মুদ্রিত ইইয়াছে, তৎসমুদর্শই আধুনিক বাঙ্গালা ব্যাকরণের অন্তর্গত।

ি এতৎসম্বন্ধে সবিস্তার বিবরণ "ব্যাকরণ" শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

### কোবগ্ৰন্থ।

বালালা শলার্থপরিজ্ঞানের নিমিত্ত বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত ভালাকগুলি কোষগ্রন্থ সঙ্গলিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। এখনে প্রাচীন কয়েকখানি বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে:—

কটারের অভিধান—১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে সিভিলিয়ান মিঃ ফণ্টার একথানি বাঙ্গালা অভিধান সম্বলন করেন। এই অভিধান তুইথণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে ১৮০০০ শব্দ বিশ্বস্ত হয়। ইহার মূল্য ৬০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

মিলার সাহেবের অভিধান—১৮০১ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত। এই অভিধান খানির মূল্য ৩২ টাকা।

ঠাকুরের বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান—১৮০৫ খুষ্টাব্দে ইহার প্রথম সংস্করণ মুক্তিত হর। কেরি সাহেবের অন্পরাধে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্ত এই অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছিল। ইহাতে ধর্ম্মণতন্ত্ব, শরীরবিতা, প্রাণবিত্যা প্রভৃতি বিষয়ক বছবিধ শব্দের উল্লেখ আছে। ইহা বাঙ্গালা ও রোমক অক্ষরে মুক্তিত। এতদ্বাতীত উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের বছল পারিভাষিক শব্দও এই অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায়।

শন্দি নি এই অভিধান থানি উত্তরপাড়ানিবাসী পীতাম্বর মুখোপাধ্যার দারা ১৮০৯ খুষ্টাব্দে সঙ্কলিত। ইহাতে অমরকোষে ব্যবহৃত সমুদার শন্দ গৃহীত হইরাছে। এই বৎসরেই হিন্দুস্থানী যন্ত্র হইতে ৩৬০০ সংস্কৃত শব্দের অর্থযুক্ত অন্ত একথানি অভিধান প্রকাশিত হয়। ইহার প্রসংখ্যা ২০০।

কেরী শাহেবের অভিধান—১৮১৫ হইতে ১৮২৫ খৃঃ পর্য্যস্ত দশ বৎসরের পরিশ্রমে এই অভিধান সঙ্কলিত হয়। ইহাতে আশী হাজার শব্দ আছে। একশত কুড়ি টাকা ইহার মূল্য নির্দারিত হইয়াছিল।

রামচন্দ্রের অভিধান—১৮২১ খুষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুকসোসাইটীর রামচন্দ্র পণ্ডিত এই বাঙ্গালা অভিধান খানি সঙ্কলিত করেন। এই সালে শ্রীরামপুর হইতে আরও একথানি বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত হয়।

ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান—১৮২০ খৃষ্টাব্দে পিয়ার্স ন সাহেব এই অভিধান প্রণয়ন করেন।

বান্ধালা কোষ এছ—১৮২১ খৃষ্টাব্দে রামক্রঞ্চনামক জনৈক পণ্ডিত ঘারা এই অভিধান সঙ্কলিত হয়। ইহাতে লাটিন, সংস্কৃত ও ৰাঙ্গালা শব্দ আছে।

ইংরাজী ও বাঙ্গালা অভিধান—১৮২২ খৃঃ মেণ্ডি সাহেব এই অভিধান সংস্কলন করেন। ইহাতে ত্রিশ হাজার শব্দ আছে। আরবী ও পার্শী শব্দ সকল তারকাচিহ্নযুক্ত। ইহাতে উদ্ভিদ্ ও প্রাণি-বিদ্যাবিষয়ক পারিভাষিক শব্দের তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। মেণ্ডি সাহেব ৪০ বৎসর কাল শ্রীরামপুর ছাপাখানায় কার্য্য করেন।

লাগান্তিয়ারের অভিধান—মাইলাস স্কুল ডিকশনারী নামক গ্রন্থের বঙ্গান্থবাদ। ৺রামমোহন রায় মহাশায়ের এংলো হিন্দুস্থলের একজন শিক্ষক এই অভিধানের প্রকাশক। ১৮২৪ খৃষ্টান্দে প্রকাশিত। ইহার পত্রসংখ্যা ৩০০।

ধাতু শব্দ — শ্রীরামপুরের বাঙ্গালা স্থুলবুক্-সোসাইটা হইতে প্রকাশিত। ইহাতে প্রায় ৬০ প্রকার ধাতু এবং তাহা হইতে উদ্ভূত এক হাজার শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্ত অভিধান—১৮২৭ সালে মার্স ম্যান সাহেব এই অভিধান প্রকাশ করেন। কেরি সাহেবের অভিধান সংক্ষিপ্ত করিয়া মিঃ মার্স ম্যান সাহেব এই অভিধান সঙ্কলন করেন। ইহাতে পঁচিশ হাজার শব্দ আছে।

হটন সাহেবের বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান—এই অভিধান থানি কোর্ট-অব্ ডিরেকটার সমিতির অর্থসাহায্যে প্রকাশিত। এই কোষগ্রন্থ খানি কেরি সাহেবের অভিধানকেও পরাস্ত করিয়াছিল।

বাঙ্গালা অভিধান—তারাচাঁদি চক্রবর্ত্তিপ্রণীত। শব্দ সংখ্যা সাত হাজার পাঁচশত। মূল্য ৬ টাকা। সাল নির্ণয় করা গোল না। মর্টনের অভিধান—১৮২৮ সালে মর্টন সাহেবের ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান মুদ্রিত হয়।

মাদ ম্যান সাহেবের অভিধান—১৮২৯ খুষ্টাব্দে প্রকাশিত। মাদ ম্যান সাহেব বাঙ্গালা-ইংরাজী ও ইংরাজী-বাঙ্গালা এই তুই প্রকার অভিধান প্রণয়ন করেন।

শব্দক্ষনতিকা - ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জগনাথ মল্লিক নামক জনৈক পণ্ডিত উক্ত নামে অমরকোবের বঙ্গান্তবাদ প্রকাশ করেন। হটন সাহেবের বাকালা অভিধান—১৮৩৩ খুঃ হটন সাহেব এই
অভিধান প্রকাশ করেন। ইহাতে বাকালা শব্দের ইংরাজী
ব্যাথা আছে। ইহার পত্রসংখা ১৪৬১। মূল্য ৮০১ টাকা।
রোজারিও কোম্পানী দারা মুদ্রিত। ইহাতে সংস্কৃত অভিধানের কাজ চলে। ইহার ৮০ পৃষ্ঠা পরিমিত পরিশিষ্টে ইংরাজী-বাকালা শব্দ আছে। এই অভিধানে অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ও
অস্তান্ত পারিভাষিক শব্দও প্রদন্ত হইরাছে। অধিকন্ত ইহাতে
প্রায় চল্লিশ হাজার বাকালা শব্দের পারশী, উর্দ্ধৃ ও সংস্কৃত
ব্যুৎপত্তি প্রদত্ত হইরাছে। মার চার্লেস হটন দশ্ বৎসর কাল
হেলিবেরিতে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন।

রবিন্সন সাহেবের আইন অভিধান—এই অভিধানে বাঞ্চালা বেহারে আইন কান্যুনে ব্যবহৃত ৪৫০০ শক্তের অর্থ আছে।

ইংরাজী বাকাল। অভিধান—১৮৩৪ খুঃ রামকমল সেন বোল বর্ষ কাল পরিশ্রম করিয়া এই অভিধান প্রকাশ করেন। টড ও জনসনের গ্রন্থাবলম্বনে এই অভিধান সঙ্কলিত। ইহাতে আটার হাজার শব্দ আছে। মৃদ্য ৫০ টাকা নির্দ্ধারিত ছিল।

পারদী ৰাঙ্গালা অভিধান—১৮৩৮ সালে জয়গোপাল নামক জনৈক পণ্ডিত পারসী ও বাঙ্গালা ভাষায় এই অভিধান সম্বলন করেন। ইহার শব্দ সংখ্যা ২৫০০। এই বর্ষেই পূর্ণিয়ার ক্লর আমীন লক্ষ্মীনারায়ণ আদালতে পারসী শব্দের পরিবর্গ্তে বাঙ্গালা কথা চালাইবার নিমিত্ত আর একখানি পারসী বাঙ্গালা অভিধান সম্বলন করেন এবং বিভিন্ন জেলায় বিতরণার্থ গবর্ণমেন্টকে ছই-শত থগু প্রদান করেন। আছালতে ব্যবহৃত পারসী শব্দের অর্থ বোধার্থ এখানি প্রয়োজন। এই বৎসরেই জমিনার জগন্নাথ মল্লিক শব্দকথা-ভরঙ্গিনী নামে একথানি অভিধান প্রকাশ করেন। জগন্নাথ শর্মার অভিধান নামে আরপ্ত একখানি অভিধান এই বর্ষে প্রকাশিত হয়। উহাতে বোল হাজার শব্দ আছে।

বন্ধ অভিধান—রত্ন হালদার ১৮৩৯ খ্বঃ এই অভিধান সঙ্কলন করেন। বানান শিথাইবার জন্ত ৬২৬৪ টা সংস্কৃত শব্দের জকারাদি ক্রমে তালিকা আছে। এই বংসর রামেশ্বর তর্কালকার একথানি অভিধান প্রাপন্ধন করেন, ইহার শব্দ সংখ্যা ১৮০০০।

এতহাতীত ১৮৫০ খৃঃ হইছে আঢ়োর অভিধান, চক্র-নাথের অভিধান, দে কোম্পানীর অভিধান, স্থলবুক্সোসাইটীর ইংরাজি-বাঙ্গালা, বাঙ্গালা ও ইংরাজী অভিধান, নীলকমল মুস্তফীর পারসী-বাঙ্গালা অভিধান, রোজারিও কোম্পানীর ইংরাজী-বাঙ্গালা হিন্দুস্থানী-অভিধান, দিগদ্বর ভট্টাচার্য্যের শন্ধার্থ প্রকাশ-অভিধান প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। এই সকল অভিধানের মধ্যে ১৮৫৪ সালে শনার্ধি নামক যে অভিধান খানি প্রকাশিত হয়, তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অভিধান রোজারিও কোম্পানীর দারা প্রকাশিত, ইহার পত্রসংখ্যা ৬০৪। ইহাতে ২৮০০০ বাঙ্গালা শব্দ আছে। প্রথম বৎসরই ইহার হই হাজার খণ্ড বিক্রীত হয়। এই অভিধানে বাঙ্গালা ভাষার শক্তি-বৰ্দ্ধনের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। অধুনা প্রকৃতিবাদ অভিধান খানিও সর্ব্বেই সমাদৃত।

## গীতি-শাখা।

দাহিত্যের অন্থান্থ বিভাগ অপেক্ষা গীতি-বিভাগ জন-সাধারণের অধিক প্রীতিপ্রদ ও মনোমদ। মামুষের প্রাণৈর সরল আকাজ্ফা এবং হৃদয়ের স্বভাবদিদ্ধ ভাব, গানের ভাষার ফুটিয়া উঠে। ওয়েষ্টমিনিষ্টাররিভিউর একজন স্কুযোগ্য প্রবন্ধকার লিথিয়াছেন,—

"Song is the eloquence of truth, the truth of our inmost souls, the truth of humanity's essence brought up from those abysses which exist in every bosom and just moulded into metre without being concealed or disfigured."

ইহার জাবার্থ এই যে—গীতি সভ্যের ওজন্বিনী ভাষা। বে সত্য মানব আত্মার নিভূত কক্ষে প্রতিষ্ঠিত, যে সত্য মমুষ্যুত্বের সারস্বরূপ। প্রত্যেক হৃদয়ের গভীরতম কন্দর হইতে উহা উৎদারিত হয় এবং ছন্দোবন্ধে রচিত হইয়া গানের আকারে অবিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। ফলতঃ গীতিকা প্রকৃতই স্বর্গীয় স্থা। মানুষ গানের ভাষাতে অজ্ঞাতসারে সমাজের চিত্র আঁকিয়া তোলে, গানের ভাষাতেই হর্ষবিষাদ এবং স্থুখ ও শোকের আবেগ প্রকাশ করে। উদ্দীপনার জীমৃতনিনাদ, বিমর্ষের বিষাদমাথ বিস্তাদিনী বীণার স্থদীর্ঘ নিঃখাস গীতিকাতেই প্রকাশ পার। শোকে ছঃথে এবং নৈরাশ্যের নিপেষণে মাতুষ যথন জীবন্মত হইয়া পড়ে, সেই হঃসময়ে গানই মানুষের প্রাণের আগুন বাহিরে টানিয়া আনিয়া হৃদয়ের জ্বালা নিভাইতে প্রয়াস পায়। আবার ভক্তি ও প্রেম গানের ভাষায় যেরূপ প্রকৃতিত হয়, অপর কিছুতেই সেরপ হয় না। পদাবলী, যাত্রা, কবি, আগমনী, মালসী, থেউর, টপ্পা প্রভৃত্তি বিবিধ নামে বিবিধ ভাবে এদেশে গীতিকাব্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

আগমনী-বিজরায় এদেশের মাতৃরেছ ও শশুরালয়গমনোশুখী নবোঢ়া বালিকার অশ্রুসিক্ত মুখমগুলের ভাবচ্ছবির পরিক্ষৃট চিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়িরাছে। এখনও বলবাসীদের মুখমগুল আগমনীর গানে উৎফুল্ল এবং বিজয়ার গানে বিষণ্ণ হইয়া পড়ে। কালিদাস শকুন্তলার পতিভবন-গমনের সময়ে কথমুনির যে বিরহ্বাকুল চিত্তবৈদ্ধব্যের ছবি আঁকিয়া তুলিয়াছিলেন,—বিজয়ার

গান তাহারই প্রতিধ্বনি, কিন্তু তাহা হইতেও সহস্রপ্তণে তারতর, অথচ উহার লক্ষ্য এক অতীন্দ্রিয় জগতের অভিমুখে। সংসারের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাবের এরূপ স্থন্দর মিশ্রণ জগতের আর কোনও গীতিকাব্যে পরিলক্ষিত হয় না।

বৈষ্ণব পদাবলীর কথা ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, সেই
বৃন্দাবনের মাধুর্যমন্ত্রী গীতির মুরলী ঝস্কার জগতে প্রকৃতই
অতুলনীয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সে ঝক্কার স্থগিত হইয়া
গিয়াছে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বঙ্গদেশে অপর একজন ভক্ত কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। ইনি মাতৃভক্ত রামপ্রসাদ
রামপ্রসাদ
সেন। রামপ্রসাদী সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালী নরভামা-সঙ্গীত
নারীর হৎকর্ণের রসায়ন। উহার সরলতা ও
ব্যাকুলতায় প্রত্যেক হদয় সংস্পৃত্ত হয়, উহাতে শাস্ত্রীয় গভীর
উপদেশ সরলভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, দর্শনের জটিল তত্ব অতি
প্রাঞ্জলভাবে মীমাংসিত হইয়াছে অথচ প্রত্যেক গানেই মাতৃবৎসল শিশুর অভিমান ও আবদার কথায় কথায় প্রকটিত হইয়া
পড়িয়াছে।

[বিশেষ বিবরণ "রামপ্রসাদ সেন" শব্দে জন্তব্য।]
রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও কবিওয়ালা রাম
বস্তব্য গানগুলি এ স্থলে উল্লেখযোগ্য। রাম বস্তব ১৮২৮ খুপ্তাক
রামনোহন রায়
হুইতে ১৮৩০ খুপ্তাক্দের মধ্যে অনেকও রাম বস্ত্ব
গুলি কবি নানা বিষয়ে নানাবিধ গান্ত রচনা
করিয়াছিলেন। এই সকল বিচিত্র পদাবলী দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার
যথেষ্ট প্রান্থিত হুইয়াছিল।

এই সকল গীতরচকদের মধ্যে নিধিরাম গুপ্ত সর্কশ্রেষ্ঠ। নিধিরাম গুপ্ত ইনি ৯৭ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া অনেকগুলি গান রচনা করেন। নিধুবাবুর টপ্পা অতি রসাত্মক।

রামনিধি গুপ্ত দেখ।

রামবস্থ কৃষ্ণবিষয়ক ও শ্রামাবিষয়ক গান রচনা করিয়া প্রানিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিরহবর্ণনায় গানগুলি কবিষরসপূর্ণ। তিনি ভবানী বেনে, নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকারের দলে গান বাঁধিতেন, শেষে নিজেই দল করেন। ঐ সময়ে হরু ঠাকুর, রাম্থ নৃসিংহ, নিত্যানন্দ বৈরাগীর নামও সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামবস্থ প্রভৃতি কবির সরকার ছিলেন। তাহাদের প্রত্যুৎপন্ন কবিষপ্রতিভায় জনসাধারণ বিমুগ্ধ হইত। তাঁহারা ক্রুত রচনা সম্বন্ধে কতকটা ইটালীর ইমপ্রভিজেটরী (Improvisatori) শ্রেণীর কবির মত।

কবিগানে পৌরাণিক পাণ্ডিত্য যথেষ্ট প্রদর্শিত হইত। এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কবিগান শুনিতে অত্যস্ত আরুষ্ট হইতেন। এইরূপে যথন কবিগণের প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল, তথন ক্ষণচক্র কর্মকার, লালু, নললাল, ক্ষণু ভট্টাচার্য্য, সাতুরায়, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, পরাণ দাস, উদয় দাস, নীলু পাটনী, রামপ্রসাদ,জন্ধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস আচার্য্য, রাজকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলা ময়রা, চিস্তা ময়রা, আন্টনী ফিরিন্দী, গোরক্ষনাথ, নবাই ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, যজ্ঞেম্বরী, রামরূপ প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ কবিগানের আসর গুলজার করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রচিত গানগুলিতে কবিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাভাষারও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নিমোক্ত হরু ঠাকুরের রচিত গানই তাহার প্রমাণ—

মহড়া। ইহাই কি তোমার মনে ছিল হরি ব্রজকুল নারী ধরিলে। বলনা কি বাদ সাধিলে। সবীন পিরীত না হইতে নাথ অঙ্কুরে আঘাত করিলে॥ চিতেন।

একি অকন্মাতো ব্রন্ধে ব্রজাঘাতো, কে আনিল রথো গোকুলে। অকুরো সহিতে তুমি কেন রথে বুঝি মথুরাতে বদিলে॥ শ্রাম ভেবে দেখ মনে তোমারি কারণে ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।

নাহি অন্ত ভাবো ওলহে মাধবে। ভোমারি প্রেমের প্রবাসী। [কবিশব্দ দ্বন্তবা]

ঐ সময় কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রামাসঙ্গীতে বঙ্গভূমি কমলাকান্ত ভটাচার্য্য মাতাইয়া তুলেন। তিনি বর্দ্ধমানের শ্রামাসঙ্গীত অধিপতি তেজ চল্রের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত শ্রামা-সঙ্গীত মধুর ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ; কিন্তু রামপ্রসাদের সরল প্রাণের সরল আহ্বানের গ্রায় হুধামধুর নহে।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় (১৮৩৬ খুঃ) বর্দ্ধানের অন্তর্গত
চুপী গ্রাম নিবাসী ব্রজকিশোর রায় (দেওয়ানের পুত্র। ইহাঁর
দেওয়ান রঘুনাথ খ্রাম সঙ্গীতের মধ্যে হই একটা গান এখনও
খ্রামা সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ইহার কবিত্বশক্তি সর্ব্বজনপ্রশংসিত।

রামত্লাল রায় (১৮৫১ খঃ) ত্রিপুরার অন্তর্গত কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার গান বিবেক, বৈরাগ্য ও রামহলাল রায় ভক্তিভাবে পূর্ণ। বাঙ্গালার অনেক রাজা, ভা<sup>মানক্তি</sup> মহারাজ ও ভাামাসঙ্গীত রচনা করিতে আপ-নাদের ভক্তিপ্রবণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে মহারাজ রুফচন্দ্র, শিবচন্দ্র, নাটোরাধিপতি রাজা রামক্লফ প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। কবি রসিকচন্দ্র রায় মহাশয়ও ভামাসঙ্গীতের নিমিত্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। ভামা- সঙ্গীতকারদের মধ্যে মৃজাহুসেন এবং সৈয়দ জাফর খাঁর নামও উল্লেখযোগ্য। এতদ্তির মুসলমান কবিদের মধ্যে অনেকে গান রচনা করিয়াছিলেন। মৃজাহুসেন ত্রিপুরার অন্তর্গত বরদা-খাতের জমিদার। [ইতিপূর্ব্বে শাক্ত কবিপ্রসঙ্গে এই সকল কবির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।]

এই সময়ে কবিগান ও শ্রামাবিষয়ক গান সমাজে যথেষ্ঠ প্রচলিত ছিল। শ্রামবিষয়ক গান আসরে হইত না। কিছ কবির আসরে আমোদ আফ্লাদের কোয়ারা ছুটিত। সে কালে বর্ত্তমান সময়ের স্থায় স্থকচির আদর ছিল না। কবির খেউড় শুনিয়া শ্রোত্বর্ণের হৃদয়ে আনন্দের বতা উধাও প্রবাহিত হইত।

এই কবিগানের ভরপুর আনন্দের দিনে বিপুল আনন্দ স্রোতে পড়িয়া পর্ভুগীজ আন্টনি কেবলমাত্র পেন্টালুন পরিয়া এট্নী ফিরিঙ্গী এবং মাথার টুপী, গায়ের কুর্তা ছাড়িয়া কবির দলে সরকার হইয়াছিলেন। শুনা যায়, ইনি কোন ছম্চরিত্রা হিন্দুরমণীর প্রেমে মন্ত হইয়া হিন্দুভাবাপর হন।

এন্টনী তাঁহার বাগানবাটীর রম্য হর্ম্মে যে আনন্দ লাভ করিতেন, কবির আকারে তাঁহার আনন্দ তাহা অপেকা সহস্র ওণে অধিকতর ছিল। এক দিবস এক আসরে রাম বস্থ এন্টনী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—

সাহেব মিখ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্তে পেলে গালে দিবে চুণকালী।
এন্টনী কবি ও ভক্ত ছিলেন; তিনি ঐ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—

খৃষ্ট আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ এ'ত কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দ্যাথ গ্রাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মান্য জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই।

এই সমরে যুরোপীয়েরা এদেশবাসীদের সহিত কিরূপ ভাবে মিলিয়া মিশিয়া আমোদ আফ্রাদ করিতেন, কিরূপ ভাবে প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া স্থের হর্ষে হঃথের বিপদে সহাত্ন-ভূতি প্রকাশ করিতেন, ইহাতেও তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

দাশরথী রায় মহাশয় পাঁচালীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার রচিত পাঁচালী পদ এছাকারে মুক্রিত হইরাছে।

[ "দাশরথী রায়" শবে দ্রন্থকা । ]

বাত্রাওয়ালাদের মধ্যে গোপাল উড়ে, কৈলাস বাকই ও স্থামকাল মুখোপাধ্যায়ের যাত্রা বিভাস্থনের প্রভৃতি হইতে বিরচিত হইমাছিল। কিন্তু কালীয়দমন, নলদময়ন্তী প্রভৃতি যাত্রায় ধর্মভাব উদ্রিক্ত ইইত। চণ্ডীযাত্রা ও কৃষ্ণযাত্রা এই সময়ে দেশে যথেষ্ঠ প্রসিদ্ধি লাভ করে। রামমঙ্গল গানেও দেশে ধর্ম-ভাব যথেষ্ঠ পরিমাণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ও গোর নিত্যানন্দ নামকীর্ত্তনও যথেষ্ঠ প্রচলিত হয়। পশ্চিম বলের যাত্রাওয়ালাদের মধ্যে খানাকুল কৃষ্ণন্গরের গোবিন্দচন্দ্র অধিকারী, মঙ্গল, নীলকমল সিংহ ও বদন অধিকারীর নামের গুণকীর্ত্তি এখনও গুনিতে পাওয়া যায়।

ি বিস্তৃত বিবরণ যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি শব্দে এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্ঠি ও বিকাশ।
( বাঙ্গালার বৌদ্ধযুগ হইতে ইংরাজপ্রভাব পর্যন্ত )

বাঙ্গালাভাষা যে সময় হইতে লিখিত ভাষা রূপে বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়, সেই দিন হইতে রচিত পুস্তকাদি বাঙ্গালা সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ঐ সময়কে বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি বা স্থ্যপাত কাল বলা যাইতে পারে। সেই প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়িকগণ স্ব স্ব ধর্ম-মত ভাপনোদ্ধেশে বাঙ্গালা সাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া গিয়াছেন। তারপর মুসলমান ও বৈষ্ণব প্রভাবে বাঙ্গালঃ সাহিত্য সম্বিক সমূলত হইয়াছে 🕒 খুষ্ঠীয় ১৯শ শতান্তের আরম্ভ সময়ে এই বাঙ্গালা সাহিত্য প্রাচীন গৌড়ীয়ভাষা অমুসরণেই লিখিত হইত এবং সেই লিখনপ্রণালী প্রায়ই প্রাক্তর ব্যাকরণের নির্দিষ্ট পদ্বা পরিবর্জন করিতে পারে নাই। অতঃপর ফখন গোড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ বর্জন করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের অক্-সর্ণ দারা সংস্কৃতভাবে ব্যাক্রণ প্রণয়নের বাঞ্চা বাঙ্গাবার সাহিত্যদেবীদিগের হৃদয়ে জাগিয়া উঠে, তথন হইতে অৰক্য-সূত্রে বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতমূলক করিষার প্রশ্নাস বাড়িতে থাকে। এ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্য প্রব্রতন বিভক্তি ও প্রত্যয়াদি পরিত্যাগ করিয়া নৃতন ধরণে অভিনব বাঙ্গাণা সাহিত্যে পরিণত হয়। উহাই এক্ষণে "বিস্থাসাগরীয় বাঙ্গালা-সাহিতা" বলিয়া পরিচিত।

আমরা বছ বাঙ্গালা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া নিমে ভাষার গঠন ও বিপর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ক্রমবিকাশ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

শক্তিভবপূর্ণ অর্থপ্রকাশক পদ্বিভাস, সালস্কার বাক্য-যোজনা প্রভৃতিই ভাষার নিত্য সম্পদ্ বলিয়া প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালা-ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় ইতিপুর্বে তাহা বিবৃত হইয়াছে।

7

দেই সকল গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, মুসলমান ও ইংরাজপ্রভাব আমাদের বক্সভাষার শব্দ ভাষার বচন পরিবর্ত্তন ও পরিপৃষ্টি সাধন করিয়াছে। নানা ভাষা হইতে বাঙ্গালা ভাষার শব্দসম্পদ এবং রচনারীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, অসভ্য, চীন, পারসী, আরবী, তুরুস্ক, পর্ত্ত, গীজ, হিন্দী, মহারাষ্ট্রায়, ইংরাজী, ফরাদী, জর্মান, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি বহুবিধ ভাষার শব্দ সংমিশ্রিণ ঘটিয়াছে।

বিভিন্ন দেশের শাসনে, বিদেশীয় বণিকদের সহিত ব্যবসা-ব্যাপারে ও বিদেশীয় সাহিত্যের সেবার ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের আগম হইয়া থাকে এবং দেশীয় শব্দেরও যথেষ্ঠ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। উচ্চারণ ভেদেও দেশীয় কতকগুলি শব্দ পরিবর্ত্তিত আকার ধারণ করে। এইরূপ পরিবর্ত্তনে অপভ্রংশ শব্দের উৎপত্তি এবং শব্দসমূহের নৃতন অর্থ বিকল্পন অবশ্রস্তাবী। বঙ্গভাষী লোকদের শব্দ পরিবর্ত্তন অধ্যুষিত স্থান অতি বিপুল। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চারণের যথেষ্ট ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। স্কুতরাং একই শব্দ বা একই ক্রিয়াপদ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়; যথা—"পাইলাম" ক্রিয়ারপটী কোথাও **"পাল্যাম"** কোথাও "পেলেম" কোথাও "পেমু" কোথাও **"পেলু" কোথাও "পাইমু" ইত্যাদি বিবিধ আকার** ধারণ করিয়াছে। কাল বিশেষে দেশ বিশেষে ও লোক বিশেষে এইরূপ শব্দপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। উচ্চারণের স্থবিধা নিমিত্ত কতকগুলি বাক্যে অকর মিলিত হইয়া উচ্চারিত হয়, ক্তকগুলি অক্ষর হুফ্চার্য্য ব্যাস্থা ব্যক্তিত হয়, ক্তকগুলি পরম্পর পরিবর্ত্তিত হয় এবং কতকগুলি নৃতন সংযোজিত হয়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থামুসারে মন্থয়ের বাগ্যপ্রাদি আকৃতি-ভেদ হওয়াই উচ্চারণ পরিবর্তনের অবগ্রন্থাবী কারণ। এই নিমিত্ত এক দেশের লোক অন্ত দেশের লোকের স্থার উচ্চা-বণে সমর্থ হয় না।

আবার মেরেলী উচ্চারণ স্বভাবত:ই স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকেরা শরীরের কোমলতা বশতঃ শব্দসমূহের কর্কশ ভাগ পরিত্যাগ করিয়া উচ্চারণ করে। পরে সেই সকল মেয়েলী শব্দ ক্রমশঃ সাহিত্যে মিশ্রিত হইয়া যায়। ইহাতেও সাহিত্যে শব্দ পরিবর্ত্তন অবশ্রন্থারী। এমন কি, স্ক্রার্মপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে আহার্য্যপরিবর্তনেও শংলাচ্চারণে পরি-বর্তন ঘটে।

বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ ভাষার শব্দ। কিন্তু ক্রিয়া, রূপ ও শব্দ রূপের সংস্কৃত

ব্যাকরণের আমুগত্য প্রদর্শন-প্রয়াস কষ্টকলনা মাত্র। ঐ জিয়া পদে প্রকৃত স্কল পদে সংস্কৃতের রীতি প্রদর্শন অস-স্থব। একমাত্র ক্রিয়াপদ ধারাই বঙ্গভাষার বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়।

আমাদের গভুসাহিত্যের উৎপত্তির অনুসন্ধান করিতে হলৈ শিশুদের ভাষা-কথনের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। শিশুরা প্রথমে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে এক একটী শব্দ উচ্চারণ করে; শব্দ উচ্চারণের পরেই আবার আধ আধ ভাবে হুই একটা ক্রিরা পদ উহার সহিত জুড়িয়া দেয়। ইহাতে কোন প্রকারে ৰাক্য রচনা করিয়া তাহার মনের ভাব প্রকাশ করে।

বাঙ্গালা গদাসাহিতোর আদাবেসা।

বাকালার আদি গভ সাহিত্যের আভাস আমরা প্রথমতঃ শৃত্যপুরাণে, চণ্ডীদাসের চৈত্যরূপপ্রাপ্তিতে এবং সহজিয়াদের প্রশ্নোত্তর গ্রন্থে প্রাপ্ত হই। এই সকল গ্রন্থে সেরূপ ভাষার সৌন্দর্য্য বা পূর্ণাবয়বত্ব বিরাজিত নাই। ইহাতে কেবল শব্দ ও তৎক্রিয়াবাচক ক্রিয়াপদের সমাবেশ করা হইয়াছে।

যথা দেহকডচে--

"তুমি কে। আমি ভটস্থ জীব। থাকেন কোথা। ভাঙে। ভাও কিরুপে হইল। তত্ত্বত্ত হইতে।"

এসলে ঠিক শিশুর আধ আধ কথার গ্রায় বঙ্গসাহিত্যে গ্র যেন কোন প্রকারে কট্টেম্প্টে মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেছে। এই সকল সহজিয়া গ্রন্থে অতি সামার্গু আকারে বাজালা গ্রন্থ সাহিত্য অতি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। কিন্ত একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও মুসলমানগণ তথন অনেক पिन रहेरा भागन विखान कतिशाहित्यनं, अर्पारभन त्वारक यिव আরবী পারসী শিক্ষা লাভ করিতেন, কিন্তু এই কালের সাহিত্যে পার্দী বা যাবনিক কোন শকু আদৌ মিশ্রিত হয় নাই। সহজিয়া সম্প্রদায়ই বাঙ্গালা গভ গ্রন্থের প্রথম স্রষ্টা। তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত গ্রন্থের অমুবাদ নহে, অথচ ইহাতে দেশজ শব্দের সংমিশ্রণও অতি অল্ল। আমরা এই গভসাহিত্যগুলিকে বিশুদ্ধ বাঙ্গলা গভ বলিয়া নির্দারণ করিতে পারি। সহজিয়া গভা**এছগুলিতে** বাক্য-বিস্তাদের পূর্ণতা নাই, ভাষার সৌন্দর্যা নাই, পদপ্রয়োগও ব্যাকরণানুমোদিত নহে। ফলতঃ সেই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার বাকারীতিগঠনের নিমিত্ত কোনও বাঙ্গালা ব্যাকরণের স্থাষ্ট হয় নাই। অথচ গ্রন্থকর্তারা এই ভাষা দারাই মনোগত ভাব সহজে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থকারগণ সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই, গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় শব্দাদিও ইহাদের গ্রন্থে স্থান পার নাই। স্কুতরাং

অপর দেশজ শব্দ এই সকল গ্রন্থে অতি বিরল। শ্রীচৈতন্ত-চরিতামৃত গ্রন্থানি এই সকল গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে লিখিত হইলেও উহাতে ব্রজ্ঞাষা ও মুসলমানী শব্দের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে। কিন্তু গল্প গ্রন্থকারগণ ভ্রমেও এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

কিন্তু গছ প্রন্থকারণণ ভ্রমেও এই সকল শব্দ ব্যবহার করেন নাই।
এই সময়ের গছ সাহিত্যের আর একটা বিশেষত্ব এই যে,
ইহাতে কোমলীকৃত পছে ব্যবহৃত সংপ্রসারিত শব্দের সমাবেশও
শব্দে অপরিবর্ত্তন
বিষ্ণবক্ত পাওরা যায় না। এই কালের
বৈষ্ণবক্তবিগণ গর্জ্জন স্থলে গরজন, বর্ষণ স্থলে
বরিবণ, নির্মাল স্থলে নিরমল লিখিয়া শব্দ সংপ্রসারণ ও শব্দের
কোমলতা সাধন করিতেন। কিন্তু গছলেথকগণ পছসাহিত্যে
অহর্নিশ আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও পছে ব্যবহৃত শব্দের অথবা
গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু রামাই পণ্ডিত স্থানে
পদ্যবং পদ্বিশ্রাস
হানে একটুকু গছা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াও
উহা পছের রীতিতে বেমালুম মিশাইয়া
ফেলিয়াছেন। সহজিয়া সম্প্রদায়ের লেখকগণের মধ্যেও কেহ
কেহ স্থানে স্থানে পছবং পদ্বিশ্রাস করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন
বেটে, কিন্তু এরপ স্থল অতি বিরল।

ঐ সকল গ্রন্থই গভা দাহিত্যের ভিত্তি ক্রমশঃ স্থদুঢ় করিয়া তুলিতেছিল। গল্প-গ্রাথনের উপযোগিনী শক্তি যে প্রচ্ছন্ন অথচ দৃঢ়ভাবে এই সকল সহজিয়া গ্রন্থে লুকায়িত ছিল তাহাতে আর মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এদেশের লেখকদের মধ্যে কাহারও কাহারও গভ গ্রন্থ বিরচনের বাসনা ক্রমশঃ বলবতী হইয়া উঠে। এক সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে যে বঙ্গভাষার গগুসাহিত্য অঙ্কুরিত হইতেছিল, সাতশত বৎসর পরে উহার 'যুগলপলাশ' সহজিয়া গ্রন্থে প্রকাশ পায়। এই আদিমযুগের শেষভাগে "বেদাদিতত্ত্ব-নির্ণয়" নামক গ্রন্থে আমরা স্থলীর্ঘ বাক্যবিস্তাদের রচনা দেখিতে পাই। এই সময়ে পণ্ডিত ব্যক্তিদিগের হৃদয়ে বাঙ্গালা গতর্চনা করার নিমিত্ত বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। বেদাদিতত্ত্বনির্ণয় গ্রন্থানি অমুবাদগ্রন্থ নহে। জনৈক বৈঞ্চব পণ্ডিত স্থলীর্ঘ বাক্যবিন্যানে এই গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা গতে দর্শনবিজ্ঞান ও চিকিৎসা প্রভৃতি শাস্ত্র যে অনায়াসে লিখিত ও প্রচারিত হইতে পারে, এই গ্রন্থেই তাহার প্রথম চিহ্ন পরিক্ষা ট হইয়া উঠে। এই গ্রন্থ-থানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। এই শব্দবিভাস, পদপ্রয়োগ ও বিষয়ের গুরুত্বে তৎসময়ের পক্ষে একথানি শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থ বলিলে অত্যক্তি হয় না। এই গ্রন্থানির ভাষা রাজা রামমোহন রায়ের ভাষা হইতে জটিল নহে, বিষয়াদি ভদপেক্ষা তরল নহে। ইতিপূৰ্ব্বে এই ভাষার নমুনা উদ্ধৃত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতান্দীর শেষভাগের এই গভসাহিত্য গ্রন্থানিকে

আমরা স্থ্রথিত বাঙ্গালাসাহিত্যের আদিম গ্রন্থ বলিরা মনে করি,
কিন্তু গ্রন্থানি স্থ্রথিত হইলেও গদ্য রচনার রীতি ও সৌন্দর্য্য
বিষয়ে ইহাতে সবিশেষ উৎকর্ষ দেখা যার না। ইহার কিছু
কিছু পরিবর্ত্ত সময়ে বিরচিত "প্রীর্ন্দাবনপরিক্রমা" নামক গদ্য
গ্রন্থখানির ভাষা স্থললিত ও মনোমদ। ধর্ম্মাভিমত প্রচারবাসনাই এই যুগের গ্রন্থরচনার একমাত্র উদ্দেশ্য। ভাবের
মৌলিকতাই এই সময়ের গ্রন্থরচনার প্রধানতম উপাদান।

বঙ্গীয় গভসাহিত্যের আদিয়গে ক্রিয়ার শোচনীয় অভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্থলেই ক্রিয়ার অভাব থাকিত। পদ বিক্সাসের কর্তার সহিত ক্রিয়ার অন্বয় করিয়া বাক্য-বিত্যাদের স্থরীতি ছিল না। ক্রিয়াবাচক শব্দেরও মথেষ্ট অভাব ছিল। ফলতঃ গতা অপেক্ষা পতোই ব্যাকরণের মান্ত অধিকতর সংরক্ষিত হইত। ক্রিয়াপদপ্রয়োগের বিরলতায় কারক বা বিভক্তির চিহ্ন অল্ল স্থলেই পরিলক্ষিত হয়। গত্ম রচনার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই দোষ ধীরে ধীরে পরিষ্ঠত পরবর্ত্তী লেখকগণের রচনাপ্রণালীতে ক্রিয়ারিত হইয়াছিল। বাক্যের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ক্রিয়াপদ "করিয়া" "পাইয়া" ইত্যাদি স্থলে **"কর্যা"** "পায়াা" এইরূপ লিখিত হইত। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা "হইয়া" দেখিয়াছি। পতে "হৈয়া" লিখিত হয়। কিন্তু গভাগ্রন্থকারগণ "হইয়া" লিখিতেন। "হইয়া" পদটী বাঙ্গালা ভাষার একরূপ নিত্যপদ স্বরূপ বলিলেও অত্যক্তি হয় না। আলম্বনচন্দ্রিকা গ্রন্থে "মোছাইশ্বা" স্থলে "মোছন করিয়া" লিখিত আছে। আরও চুই একথানি গ্রন্থে এইরূপ পদ দেখিয়াছি। নিচ্ প্রত্যয়াস্ত পদে অধুনা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা বস্ত্র "পরাইয়া" দেই, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যিকগণ বস্ত্র "পরায়া" দিতেন। সম্ভবতঃ দেশ কাল ভেদে উচ্চারণবৈষম্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন বঙ্গের এক প্রান্ত হুইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত লিখিত ভাষায় পদপ্রয়োগদাম্য পরিলক্ষিত ভাষায় শত প্রকার পার্থক্য থাকিলেও লিখিত ভাষায় আর পার্থক্য দেখা যায় না। "দিলেন স্থলে "দিলা", "করিলেন" স্থলে "করিলা" ইত্যাদি পদপ্রয়োগ. পতে ব্যবহৃত শব্দেরই প্রতিধ্বনি। গত লেথকগণের মধ্যে কেহ পুরুষামুগত ক্রিয়ার ব্যবহার করিতেন, কিন্তু অনেকেই এইরূপ পদপ্রয়োগ করিয়া পত্যের অসম্বত রীতির অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। "বর্ণিল" "নিকসিল" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া-পদের স্রত্তা মাইকেল মধুস্থদন দত্ত, ইহাই অনেকের বিশ্বাদ। ফলতঃ তাঁহার বহুপূর্ব্বে প্রাচীন গছে এইরূপ অনেক পদ দেখিতে পাওয়া যায়। "লিথিয়া লইল" "চলিয়া গেল" "মারিয়া ফেলিল"

এই সকল বাক্পদ্ধতি প্রাচীনতম বাঙ্গালা প্রভ্নাহিত্যেও দেখিতে পাওয়া যায় ৷

নধ্যযুগে বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দেরই বছল প্রয়োগ পরিলক্ষিত
হয়। ক্রিয়ার বিরল্ভার বাক্যযোজনার বিশৃদ্ধল্ভা এই যুগের
সাহিত্যের এক প্রধানতম দোষ। কিন্ত
দোষ ও গুণ
ক্রিয়াপ্রয়োগের বিরল্ভা সন্তেও ইহারা অভি
সহজে ভাব পরিক্ষৃট করিয়া গিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ পাঠের
সময়ে অর্থবোধে কোনও ক্লেশান্তভব হয় না। কিন্ত পরবর্তী
গাভালেথকগণের মধ্যে অনেকেই স্থানি বাক্যযোজনা করিতে
গিয়া ভাষাটীকে অভি জটিল করিয়া ক্লেলিয়াছেন এবং সংস্কৃত
ভাষার রীতি অনুসরণ করায় অনেক স্থলই ভারাক্রান্ত এবং
হর্কোধ্য হইরা পড়িয়াছে। আদিযুগের গভ সৌন্দর্য্য হীন বা
অসংলগ্ধ হইলেও এই সকল দোষ্যুষ্ট নহে।

### অহুবাদ যুগ।

অতঃপর অষ্টাদশ শতান্দীর প্রারম্ভ হইতে আমরা বঙ্গীয় গদ্মগাহিত্যে অনুবাদের প্রভাব দেখিতে পাই। তথনও এদেশে ইংরাজের আগমন হর নাই, তথনও মুসল-অপ্ৰভাব মানগণ রাজ্যশাসনে নিরত, তথনও মোক্তবে হিন্দুসন্তানগণ আরবী পারদী শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত; কিন্তু দে শিক্ষা কেবল বিষয়কার্য্যের নিমিত্ত ছিল, মনোগত ভাব লিখিয়া প্রকাশ করার নিমিত্ত নহে। সাহিত্যদেবীরা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করিলে সংস্কৃত শব্দ ব্যতীত মুসলমানী শব্দপ্রয়োগ করিতেন না। তাঁহারা বাঙ্গালায় ক্রিয়ার অভাব অনুভব করিতেন, সেইজন্ম ক্রিয়াপদের ব্যবহার তাঁহাদের ভাষায় পরিলক্ষিত হইত না। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল শব্দবৈভবক্ষেত্র তাঁহাদের নয়ন-সমক্ষে বিরাজিত ছিল, তাঁহারা উহা হইতে যথেষ্ট বিশুদ্ধ শব্দ গ্রহণ করিয়া বঙ্গভাষার সেবা করিতেন। পারসী বা আরবী ভাষা সাহিত্যিকগণের চিত্তভূমি হইতে অনেক দূরে পড়িয়া থাকিত। তাঁহারা ধর্ম কথা লিখিতেন, সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ হইতেই সংস্কৃত শন্ধ-সম্পাদের সাহায্য পাইতেন, বিশাল সংস্কৃত সাহিত্যের ধর্ম-তত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, দর্শনতত্ত্ব ও বাবস্থাতত্ত্ব তাঁহাদের মানস নেত্রের সমক্ষে জ্ঞানের মোহনচ্ছবি উত্তাসিত করিয়া দিত,তাঁহারা কথনও পুরাণের, কখনও উপনিষদের, কখনও স্তায়দর্শনের, কখন বা সাংখ্যদর্শনের, কথনও যোগের, কথনও ব্যবস্থাশান্তের বঙ্গান্তবাদ করিয়া অ্যাচিত ও নিষ্কাম ভাবে বঙ্গসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেন। কিন্তু মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় উহাদের অধি-कारभ शहरे विनुश हरेग्रा शिग्राष्ट्र। य करत्रकथानि भूँथि জামাদের হস্তগত হইয়াছে, ভাষার সারল্যে এবং গছ রচনার

রীতিনৈপুণ্যে সেই কয়েকথানি গ্রন্থ যে অতি উৎরুষ্ট, আমরা ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থসংগ্রহ বিভাগে সেই দকল গ্রন্থের নামোল্লেথ করিয়া তৎসম্বন্ধে সমালোচনা করিয়াছি।

### ইংরাজ আমলের প্রারম্ভ।

অতঃপর অধাদশ শতাদীর মধ্যভাগ হইতেই ইংরাজগণ এদেশ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষার শাসন দণ্ড স্বীয় করে ধারণ করিতে উন্নত হন। হাল্হেড্ সাহেব বাঙ্গালা ভাষা স্থনিরম্ভিত করার মানসে একথানি বাঙ্গালা ব্যাকরণের স্পৃষ্টি করিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক অন্ধি সন্ধি পথ ঘাট আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালা ভাষাতে যে সকল প্রকার সাহিত্য ও দর্শন বিজ্ঞানাদি লিপিবদ্ধ হইতে পারে. তাঁহার এ বিখাস জন্মিল। তিনি এদেশীয় যুরোপীয় কর্ম্মচারী-দিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তপক্ষীয়দিগের শ্রুতিগোচর করিলেন। কর্তুপক্ষগণ মিঃ হাল্হেডের বাক্যে প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা বিস্তার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। ইহার পরেই আমরা মি: ফণ্টার ও পাদ্রী কেরী প্রভতি বাঙ্গালাবিদ ইংরাজগণের বাঙ্গালাভাষার উন্নতিকন্নে প্রগাঢ় প্রযন্ত দেখিতে পাই। তাঁহাদের যত্ন ফলেই কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। খুষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতান্দের শেষ হইতে না হইতেই রামমোহন রায় বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হন, প্রতাপাদিত্য-চরিত্র প্রণেতা রামরাম বস্থ প্রভৃতি রাজা রাম-মোহনের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য রচনার আলোচনায় যোগদান করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ফোর্টউইলিয়ম কলেজ সংস্থাপিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির পথ প্রসরতর করিয়া তোলে। যে সকল উপায়ে বঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধনের প্রযন্ত্র করা হইয়াছিল, আমরা তাহার বিবরণ ধারাবাহিক রূপে প্রকাশ করিতেছি।

### ইংরাজ আমলে বঙ্গসাহিতোর উন্নতিসাধনের উপার।

কোর্ট উইলিয়ম কলেজ বঙ্গভাষা শিক্ষা এবং ইহার উন্নতি
সাধনার্থ যে সকল উপান্ন অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা ইতিকোর্ট উইলিয়াম পূর্বের লিখিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিশকলেজ নারী সাহেবেরা আমাদের জাতীয় ভাষায়
খুইধর্ম্ম প্রচার করার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহশীল হইয়াছিলেন।
সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনের নিমিত্ত
বঙ্গভাষার উন্নতিকরে কেরী মার্সমান প্রভৃতি মিশনারী
মিশনারী সাহেব সাহেবেরা স্বতন্ত্রভাবে এবং কোর্ট উইলিদাম
প্রবত্ব

বর্ষ হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনকলে যেরূপ প্রয়াস পাইয়াছিলেন, গান্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে এই সময়ে প্রতিবর্ধেই বিবিধ গান্ত সাহিত্য মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। মিশনারী সাহেবেরা স্থানে স্থানে বঙ্গবিভালয় সংস্থাপন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যাদি পাঠের যথেষ্ট উপায় বিধান করিয়াছিলেন। এতদ্বাতীত ইহারা বাঙ্গালা সামম্মিক পত্রাদি প্রকাশিত করিয়াও বিবিধ বিষয় শিক্ষা প্রদান করিতেন। ইহাদের দ্বারা প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির নাম, প্রতিপাদ্য বিষয় ভাষার নমুনা এবং তৎসম্বন্ধে মস্তব্য ইতিপূর্কের্ব প্রদর্শিত হইয়াচে।

বাঙ্গালা সাহিত্য প্রচারের নিমিত্ত এই সময়ে গ্রথমেণ্ট দ্বারা যে সকল উপায় অবলম্বিত হয়, তন্মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটী স্থুলবুক সোনাইটা সংস্থাপন অন্ততম। শ্রীমতী হেষ্টিংসের সহিত একযোগে অপরাপর মুরোপীয়দের প্রস্তাবে ১৮১৭ খুপ্তাব্দে স্কুলবুক সোসাইটী সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় স্থুল পাঠ্য গ্রন্থ নিৰরণ, মুদ্রণ এবং অল্পমূল্যে প্রচার করাই এই সোদাইটীর উদ্দেশ্র ছিল। গবর্ণমেন্ট এই উদ্দেশ্রে স্কুল বুক সোসাইটীতে মাসিক পাঁচশত টাকা প্রদান করিতেন। য়ুরোপীয় গ্রন্থকারগণ এই সোসাইটী হইতে এই সময় বাঙ্গালাভাষায় স্কুল পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। পিয়ার্স, লসন, মেটস, ষ্টিউয়ার্ট প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ বাঙ্গালাস্কলের জন্ম প্রাহাদি লিখিতেন। স্থলভ মূল্যে গ্রন্থ প্রচার করার নিমিত্তই গ্রন্মেন্ট স্কুলবক লোগাইটীতে মাসিক পাঁচশত টাকা প্রদান করেন। কিন্তু স্কুলবুক সোসাইটীর গ্রন্থগুলি অনেক অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। স্কুলবুক সোসাইটার একটী সবকমিটী স্পষ্টতঃই সোসাইটির এই গুরুতর দোষের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ইংরাজ গ্রন্থকারণণ যদিও অষ্টাদশ শতাদীর শেষ ভাগ

থ্টানী বালালা

হৈতে উনবিংশ শতাদীর মধ্য ভাগ পর্যান্ত
বঙ্গভাষার সেবা কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন,
কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে পূর্ণ এক শতাদকালের মধ্যেও
ইঁহারা বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনায় উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে সমর্থ
হয়েন নাই। ১৭৬৪ খুটাক হইতে ১৮৫০ লাল পর্যান্ত যে সকল
ইংরাজ বঙ্গভাষার গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সেই সকল ইংরাজ
গ্রন্থকারগণের মধ্যে কাহারও ভাষা প্রশংসাযোগ্য নহে। ইংরাজ
গ্রন্থকার লিখিত বঙ্গীয় সাহিত্যের ভাষা এদেশে "খুটানী ভাষা"
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইংরাজেরা স্থনীর্ঘকাল এদেশে বসবাস করিয়াও
এদেশীয় ভাষার বাক্পদ্ধতি অবলম্বনে বান্ধালা ভাষা রচনায়
উৎকর্ষ লাধন করিতে পারেন নাই, ইহা প্রকৃতই আক্ষেপের
বিষয়। স্থবিখ্যাত লং সাহেব আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছেন:—

"East Indians, though children of the soil, and so favorably situated in many cases for gaining a good knowledge of the native language, have done scarcely any thing in Bengali composition. Russia can boast that her Milton, Poushkin is a Mulatta of Negro origin, but Bengal has never had either East Indians or Portuguese who were good Vernacular writers."

অর্থাৎ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া নিবাসী ইংরাজগণের মধ্যে অনেককেই এদেশের অধিবাসী বলিলেই হয়, এদেশের ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভের নিমিত্তও ভাঁহাদের যথেষ্ঠ স্থাৰিণা ছিল, কিছ তথাপি তাঁহারা এদেশের ভাষায় উৎকৃষ্ঠ এছ-বিরচনে সমর্থ হন নাই। নিগ্রোরা ক্রিয়ায় বদবাস করিয়া রুষ ভাষার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছে। দৃষ্ঠাস্ত স্বরূপ পৌষকিনের নাম উল্লেথ করা যাইতে পারে। পৌষ্কিন্ নিগ্রোবংশসভূত মলাটা জাতীয় লোক। ইনি ক্র্যদেশে বস্বাস করিয়া রুষভাষায় অভিস্কলর যে কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ক্রিয়ার মিলটন নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালার ইংরাজ বা পর্ত্ গীজ অধিবাসীদের মধ্যে একজন লোকও বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ঠ গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হন নাই।"

রামমোহন রায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালকার, লক্ষীনারায়ণ স্থায়ালকার থেরপ সংস্কৃত গ্রন্থের অন্থবাদ করিয়া বন্ধীয় সাহিত্যের পৃষ্টি সাধন করিয়াছিলেন, কেরী, য়েট্দ্, ফপ্রার, মার্সমান প্রভৃতি ইংরাজী গ্রন্থ হইতে নানাবিধ বিষয়ের বন্ধায়্রবাদ করিয়াজ্ঞানগর্ভ সন্দর্ভ রারা সেইরূপে এদেশের সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। চণ্ডীচরণ মূন্দী প্রভৃতি পারদী গ্রন্থ হইতেও বন্ধায়্রবাদ করিয়া বান্ধালা সাহিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এইরূপে ভঙ্গভাষার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, কিন্তু বন্ধভাষার এই অগ্রগতির সঙ্গে সংশ্ব ইংরাজেরা বন্ধভাষার উৎকর্ষ সাধনে অধিকতর চলিতে সমর্থ হন নাই।

বিজ্ঞান গ্রন্থের অমুবাদের নিমিত্ত "বিজ্ঞান অমুবাদ-সমিতি"
(Society for translating European sciences) নামে

একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
বিজ্ঞান অমুবাদ-সমিতি
বঙ্গভাষায় য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের অমুবাদ
করাই এই সমিতির উদ্দেশু ছিল। ১৮২৮ সালে প্রফেসর
উইলসন এই সমিতির সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই
সমিতি হইতে বিজ্ঞানস্বেধি নামক গ্রন্থের ১৫৩ও প্রকাশিত হয়।
ইহাতে ভারতবর্ষের ভূগোল, উন্মিতিবিজ্ঞান (Hydrostatics),
য়ম্ববিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, বায়ুবিজ্ঞান প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক
প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

১৮৩৬ খুষ্টান্দে সরকারী শিক্ষাবিভাগ হইতে দর্বপ্রথমে বঙ্গীর
বঙ্গীর সাহিত্য-সভা সাহিত্য-সভা সংস্থাপনের চেষ্টা হয়।
১৮৩৬ সাল এই সালে সে প্রস্তাব কার্য্যেও পরিণত
হইয়াছিল। বঙ্গীর সাহিত্যের উন্নতিসাধন করাই ইহার
উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এই সমিতির
ক্ষিষ্টি হয়, কার্য্যতঃ তাহার কিছুই হয় নাই। ১৮৫৪ খুষ্টাব্দে এই
কমিটী তুলিয়া দেওয়া হয়।

অতঃপর গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থানিকা প্রচারের নিমিত্ত নর্ম্মাল স্থল সংস্থাপন করেন। অচিরেই কলিকাতা, ঢাকা ও হুগলীতে তিনটী নর্মাল স্থল সংস্থাপিত হয়। হুগলীর ও ঢাকার নর্মাল স্থলের শিক্ষকগণ বাঙ্গালা ভাষাতে শিক্ষালান করিতেন; এমন কি বিজ্ঞান ও ইতিহাসের শিক্ষাও বাঙ্গালা ভাষাতেই দেওয়া হইত। ছাত্রেরা নোট রাখিত। এই সকল নোট হইতে ক্রেমে বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, যথা—প্রাক্ত-বিজ্ঞান, পুরার্ত্ত-সার, প্রাণিবিত্তা, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি।

তত্মবোধিনী সভা ও সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণের নিকট তত্মবোধিনী সভা আধুনিক বঙ্গভাষা অধিকতর ঋণী। ১৮৫১ ও সংস্কৃত কলেজ খুষ্ঠান্দ হইতে আমরা তত্মবোধিনী সভায় বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা দেখিতে পাই।

১৮৪২ খুষ্টাব্দে স্থাপিত তত্ত্বোধিনী যন্ত্ৰ হইতে পণ্ডিত আনন্দৰ-চক্র বিভাবাগীশ বৃহৎকথা নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উক্ত সালে এই গল্প প্রন্থের সহস্র খণ্ড মুদ্রিত হয়, এক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ পুস্তক বিক্রীত হইয়া যায়। বিভাবাগীশ মহাশয় তত্তবোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ইনি অনেক-গুলি সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গান্তবাদ করেন। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, বেদান্ত অধিকরণ, ভগবদ্গীতা প্রভৃতি তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। কতিপন্ন ৰৎসর পরে এই তত্ত্ববোধিনী সভা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালার অন্ততম প্রবর্তক স্থবিখ্যাত অক্ষয়চন্দ্র দত্তের প্রতিভা বিকশিত হইয়া উঠে। তত্ত্বোধিনী যন্ত্ৰ হইতে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইত। এই পত্রিকায় অনেক প্রতিভাবান লেখকের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। স্মবিখ্যাত দেবেক্তনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রয়ত্ত্ব দিন দিন তত্তবোধিনী সভা ধর্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভাষার যথেষ্ট শ্রীরদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন। স্থবিখ্যাত কেশবচক্র দেন মহাশয় তত্ত্বোধিনী সভাতে যোগ দান করিয়াই বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে আরুষ্ট হয়েন। তত্তবোধিনী যন্ত্র ইইতে অনেকগুলি অপাঠ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে বর্দ্ধমাননিবাসী প্রলোচন ভাষরত্বের প্রতিত্রতাউপদেশ, দীননাথ ভাষরত্বের বিক্রমোর্মণী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। মধুসুদন মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রে অনেকগুলি গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। তত্মধ্যে চীনদেশ, বুলবুল, চক্মকীবাল্প, নুরজাহান, মংশুনিয়ার উপাধ্যান প্রভৃতি গ্রন্থ লিই প্রসিদ্ধা এই সকল গ্রন্থ ইংরাজী হইতে অনুদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যসমিতির জন্ম লিখিত।

১৮৫১ সালে বন্ধীয় সাহিত্য পরিষৎ বা Vernacular Society নামে এক সমিতি সংস্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধন ও প্রচার, এই সমিতির উদ্দেশ্য বঙ্গীর সাহিত্য-সভা (Vernacular ছিল। বাঙ্গালার গার্হস্য গ্রন্থপ্রচারই Literary Society.) এই সমিতির প্রধানতম উদ্দেশ্যে পরি-গণিত হইয়াছিল। ইহার সদস্তগণ ইংরাজী এন্থ হইতে বাঙ্গালার অনেক গ্রন্থ অমুবাদ করিয়াছিলেন। এই সমিতির একথানি মাসিক পত্রিকা ছিল। প্রত্যেক সংখ্যায় বোল পৃষ্ঠা এবং তিন খানি ছবি থাকিত। তুই আনায় প্রতি সংখ্যা বিক্রীত হইত। মাননীয় মিঃ জে বেথুন এক হাজার টাকা এবং বাবু জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় এক হাজার টাকা এই সমিভিতে দান করিয়া ছিলেন। এই সমিতির সদস্তগণ চাঁদা দারা সমিতির কার্য্য পরিচালন করিতেন। এই সমিতি হইতে অতি অল মূল্যে পুস্তক বিক্রয় করা হইত, এমন কি তাহাতে পুস্তক প্রনয়ণের ব রসস্কুলনও হইত না। রাজেল্রলাল মিত্র মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন, তাঁহাকে এজন্ত ৮০১ করিয়া বেতন দিতে হইত। গবর্ণমেন্টের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হওয়ায় গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষসাধনের নিমিত্ত এই সমিতিতে মাসিক দেভশত টাকা চাঁদা দিতেন।

মিঃ এইচ প্র্যাট এই সমিতি-স্থাপরিতাদের মধ্যে অন্ততম।
প্র্যাট সাহেব বেঙ্গল সিভিলসারভিদের মেম্বর ছিলেন। এই
সাহিত্য-সভার উদ্দেশ্য যে অতি মহান্ ছিল, তাহা প্র্যাট
সাহেবের কথাতেই বুঝা যাইতে পারে। তিনি উক্ত সমিতির
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই—

শ্বাঙ্গালার অধিবাদীর সংখ্যা ২ কোটা পঞ্চাশ লক্ষ। ইহাদিগকে অধিকিত করা ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রধানতম কর্ত্তব্য। ইংরাজী ভাষার ইহাদিগকে শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একবারেই অসম্ভব। হতরাং জাতীয় ভাষার ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসম্বতর করা কর্ত্তব্য। এই নিমিন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হইলে সমাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। এদেশে জাতীয় ভাষায় ও জাতীয় প্রথার সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন ও শিক্ষা-বিস্তার করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

"ইহাদের নিমিত্ত সরল ও ক্থণাঠ্য গ্রন্থপ্রচার করিয়া পাঠলিকার কৃষ্টি করিতে হইবে, জ্ঞানার্জনের নিমিত কৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রীতে পরীতে অল মুল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মান্যশ্রীরতত্ত্বসম্বনীয় সহল ও চিত্তাক্রী প্রক খাকিবে। কৃষিশিল ও বাণিল্য স্থান্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতির উপদেশস্ক্তক গ্রন্থভাবারও অতি প্রয়োজনীয়। ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত সহল ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশুক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

"কেবল অনুবাদে এই কার্য্য সাধিত হইবে না। বাঙ্গালা ভাষায় ও ইংরাজি ভাষার প্রবল পার্থকা আছে। কেবল সেই পার্থকাই একমাত্র প্রতিবন্ধক নহে। বাঙ্গালীদের ও ইংরাজদের ভাষণত পার্থকাও অতি প্রবল। সেই ভাষ, সমাজে ও সাহিত্যে সত্তই পরিলক্ষিত হয়, এদিকে দৃষ্টি রাথিতে হইবে। দেশীয় লোকের মধ্যে যেরূপ ভাষ বিদামান, যেরূপ রীতি নীতি প্রচলিত, সেইদিকে দৃষ্টি রাথিয়া সাহিত্য প্রচার করিতে হইবে। এদেশীয় লোকদের ভাষ রুত্তি নীতি অনুসারে সাহিত্য-প্রচার না করিলে তাহা জনসাধারণের প্রায় হইবে না। প্রত্যেক ভাষাতেই বাক্পদ্ধতি আছে, বাক্যরহস্ত আছে, শব্দার্থ জ্ঞানের স্থার সেই সকলে বাক্য-হহস্তের জ্ঞান থাকা একান্ত আব্রুক। এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাথিয়া সাহিত্য প্রচার করা প্রয়োজনীয়।"

মিঃ প্রাট প্রাচীন সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অভিপ্রায়ামুসারে কার্য্য করিয়া এই সমিতি বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি সাধনে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ হইতে হুই বৎসরের মধ্যে এই সমিতি ১৭ খানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে এ দেশের সাহিত্যের প্রতি লোকের কেমন আগ্রহ ছিল, জন সাধারণের কোন্ প্রকার সাহিত্য পাঠ করিতে ভাল বাসিত, এই সমিতির বিবরণী পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে অনেক কথা জানা খাইতে পারে।

তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—

- (১) বর্ত্তমান সময়ে এদেশে বেশী মূল্যের গ্রন্থ বিক্রীত হওয়া সম্ভবপর নহে।
- (২) গরের পুস্তক ও আমোদজনক পুস্তকই এদেশের বর্ত্তমান বাঙ্গালাগ্রন্থ-পাঠকগণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্বাতীত অপর শ্রেণীর পুস্তকের অধিক কাট্তি হয় না।
- (৩) সরল, স্থালিত ও আমোদজনক প্রস্থের কাটতি বেশী হয়, অথচ এই শ্রেণীর গ্রন্থ লেখা বড় সহজ নহে। স্থাতরাং কেবল বাঞ্চালা ভাল জানিলেই চলিবে না, যেরপ লালিত্যপূর্ণ সরস রচনায় পাঠকগণের চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, তজ্ঞপ ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে হইবে।

ইহারা ফেরি করিরা গ্রন্থ বিক্রমের নিয়ম করিরাছিলেন।

এমন কি এই সমিতি বেতন দিয়া স্ত্রীলোকের দারাও পল্লীগ্রামে

গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া সাহিত্য প্রচার করিতেন। ইহাতে অস্তঃপুরের রমণীগণ স্থলত মূল্যে সহজ্ঞ স্থনীতিপূর্ণ ও স্থ্রথপাঠ্য গ্রন্থ

ক্রের করিয়া বিভাশিক্ষার অন্তর্গুত হইতেন।

দংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতগণ ছারা বাসালা সা হত্যের যথেষ্ট উন্নতি লাধিত হইয়াছে। সংস্কৃত কলেজেও বাসলা ভাষার অনুশীলনের নিমিত্ত একটা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রেভারেও রুফ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যার সেই সমিতির সদস্ত ছিলেন। তদ্মতীত আরও অনেক সদস্ত বাসালা ভাষার উন্নতিকয়ে অনেক সারগর্ভ প্রস্তাবনা ও প্রবন্ধ প্রচার করিতেন। কিন্তু সংস্কৃত কলেজের কতিপন্ন পণ্ডিত বাসালা ভাষার প্রকৃত পক্ষে পৃষ্টি সাধন করেন। বলিতে কি তাহাদিগকে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের জন্মণাতা বলিয়াও নির্দেশ করা যাইতে পারে। পণ্ডিত ভারাশঙ্কর, বিভাসাগর এবং নাট্যকার রামনারায়ণ প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার বর্তুমান উন্নতির ইতিহাসে চিরদিনই উজ্জলতম অক্ষরে বিলিখিত থাকিবে।

এতদ্বাতীত উনবিংশ শতানীর প্রারম্ভ হইতেই সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র মুদ্রিত হইতে আরদ্ধ হয়। এই সকল সাময়িক পত্ৰ দ্বারা বজভাষার মথেই সাময়িক পত্ৰ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রেভ ও প্রে সংবাদ পত্র প্রচারিত হইত। কেরী প্রভৃতি মিশনারীগণ য়রোপীয় বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল,খগোল প্রভৃতি বহু বিষয়েরই বঙ্গান্তবাদ করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, এবং যাহাতে ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বাঙ্গালীদের মধ্যে এই সকল গ্রন্থ প্রচারিত হয়. তজ্জ্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। কেরী সাহেবের "সমাচারদর্পণ" রামমেশহন রায়ের "সংবাদকৌমুদী" কোনও সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অতীব যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। রেভারেও ক্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যয় মহাশয়ের বিতাকল্পজন পাঠেও অনেকে যথেষ্ঠ জ্ঞানলাভ করিতেন। কিন্তু কল্পড়ানের অনেক পূর্বে "চন্দ্রিকার" উদর হয়। "চন্দ্রিকা" হিন্দুসমাজের মুখপত্র ছিল. চন্দ্ৰিকা দ্বারাও ৰাপালা সাহিত্যের যথেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছিল। ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয়ের কবিতাপূর্ণ সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রগুলি লোকের সাহিত্য-পাঠ-ভৃষ্ণা বলবতী করিয়া তুলিয়াছিল। সিংবাদ-পত্র ও সাময়িকপত্তের বিস্তৃত বিবরণ তৎতৎ শব্দে দ্রুষ্টব্য ]

> ১৮০০ খৃষ্টান্স হইতে বিদ্যাসাগরীয় বুগের পূ**র্ব্ব পর্যান্ত** গদ্য সাহিত্যের প্রকৃতি।

এই সময়ের গছ সাহিত্য প্রধানতঃ অনুবাদমূলক। ইহাদের
মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত প্রস্তের অনুবাদ, অপর কতকগুলিগ্রন্থ
ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ। পারসী প্রভৃতি অন্তান্ত ভাষার গ্রন্থের
অনুবাদ সংখ্যা নিরতিশ্বর অন্ন। পারসী হইতে অনুদিত গ্রন্থের
মধ্যে তোতার ইতিহাস গ্রন্থথানিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মূল
গ্রন্থও হুই চারিখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রামরাম বন্ধ

বাপালা সাহিত্য (পুষ্টি ও বিকাশ)

প্রণীত "প্রতাপাদিতাচরিত্র" গ্রন্থখানি সর্বপ্রধান। কিন্তু এই সমরে অনুদিত গ্রন্থ দারাই বঙ্গদাহিতা সম্পৃষ্ঠ হইয়াছে। এই অৰ্দ্ধ শতানীকাল ব্যাপিয়া বঙ্গদেশে যে অনুবাদ সকল প্রধান প্রধান গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, দেই সকল গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারগণের গ্রন্থপ্রতিপা**ত্য বিষয়ের** এবং ভাষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবেন, প্রায় অধি-কাংশ গ্রন্থই গ্রন্থ-বিশেষের অন্থবাদ। উভয় ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিতা বাতিরেকে অনুবাদ অসম্ভব। স্থথের বিষয় এই যে বাঁহারা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্থপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ইহা অবশ্রুই স্বীকার্য্য যে সে কালের অনুবাদ বর্তুমান সময়ের উপযোগী নহে। তখনও গল্প-গ্রথন-প্রণালী স্থাপ্থল হয় নাই, তখনও সরল এবং সহজ কথায় মনোগত ভাব-প্রকাশে পশুতগণের মধ্যে অনেকেই অসমর্থ ছিলেন। আমরা গ্রন্থ-পরিচয়ে সেই সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি।

উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্ছে আমরা গল্পে প্রধানতঃ তুই প্রকার রীতি দেখিতে পাই। এক প্রকার—পণ্ডিতী রীতি, ব্দপর প্রকার খুষ্টানী রীতি। পণ্ডিতী রীতির বীতি শ্রোতঃ কথক্মহাশয়দের কথকতার বেদী হইতে অবতরণ করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিপুলক্ষেত্রে প্রবাহিত হইতেছিল। রামমোহন রায় মহাশয়ই বাঙ্গালা গভ-সাহিত্যে এই ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থ কথকী ভাষায় গ্রথিত, উহাতে কোথাও অমুপ্রাদের ঘোর ঘটা, কোথাও বা স্থদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদবিত্যাস, কোথাও স্থদীর্ঘ তুর্ব্বোধ্য জটিল বাক্যযোজনা, এবং দৰ্মবৃত্তই সংস্কৃত শব্দের বিপুল ছটা , আবার কোথাও বা ব্যাখ্যার অনুকরণে শব্দরিক্রাস,এই সকল দোষ আধু-নিক পাঠকগণের পক্ষে নিরতিশয় অপ্রীতিকর ও ক্লেশকর বলিয়া छेलन इंटरत । अधूना यिष्ठ मारिका इंटरक এই कथकी तीिवत সম্পর্ণ তিরোধান হইয়াছে, কিন্তু কথক মহাশয়দের আসরে উপ-ন্তিত হইলে এখনও এই ভাষার রুসাস্বাদ করা যাইতে পারে এবং ভাঁচাদের কথিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা লিখিয়া লইলে উহাতে ৺রামমোহন রাম্বের যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর্শ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভাষা সর্ববিহু সংস্কৃতবহুলা, স্থানে স্থানে অব্যাভাব ও হরবর-দোষ-হণ্টা।

খুষ্টানী রীতি ইহা হইতে অতি স্বতন্ত্র। যুরোপীয়দের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালা শিক্ষা করিতেন এবং বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ক্ষিতেন তাঁহারা ইংরাজী পদ্ধতিতে বাঙ্গালা লিখিতেন,ইংরাজীর বীত্যসুসারে তাঁহারা বাঙ্গালার বাক্যযোজনা করিতেন। ইহার সমুনা আধুনিক অধিকাংশ খুপ্তানী পুস্তকেই দেখিতে পাওয়া যায়।

উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্চের য়ুরোপীয়গণ যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ লিথিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গ্রন্থের রীতি পণ্ডিত-দিগের রীতি হইতে স্বতম্ব হইলেও সেই সকল গ্রস্থেও সংস্কৃত শব্দের বাহুলাই পরিলক্ষিত হয়। যদিও এই সময়ে কথিত ভাষায় বহুল পরিমাণে পারসী শব্দ ব্যবহান্ত হইত, কিন্তু কেবল রামরাম ৰমুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র ব্যতীত অস্তাম্য গ্রন্থে পারসী শব্দের প্রয়োগ অতি অন্নই দৃষ্ট হয়। তবে মূল দংস্কৃত শব্দের অর্থ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন অবশ্রুই ঘটিয়াছে। আমরা "ব্যাকরণ" শব্দে উহার সবিস্তার আলো-চনা করিব।

এই সময়ের সাহিত্যে বিভক্তির নিয়ম নির্দিষ্ট রাখার স্থ্রপাত হইয়াছিল। বান্ধালা ব্যাকরণের সৃষ্টি হওয়ায় ব্যাকরণের নিয়মামুযায়ী বিভক্তি ব্যবহারের চেষ্টা প্রায় বিভক্তি সকল গ্রন্থেই দৃষ্ট হয়। এখন যেমন কেবল অধিকরণ কারকেই প্রধানতঃ "তে" "এ" "আয়" এই ত্রিবিধ বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, পূর্বের সেরপ ছিল না। প্রার প্রত্যেক কারকেই এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বিগন্ত শতানীর প্রারম্ভ হইতে এইরূপ প্রয়োগ-পরিহারের স্থত্রপাড হয়। করণ কারকেও "এ" "তে" প্রভৃতি বিভক্তি চিহ্ন ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এই সময় হইতে "দারা" "দিয়া" "কর্ত্ক" "করণক" ইত্যাদি বিভক্তি চিহ্ন প্রচুররূপে ব্যবহৃত হইতে আরক্ক হয়।

এই সময়ে "যাইবাতে, খাইবাতে, আমারদিগের, তোমার-দিগের, থাকহ, করহ, হওন, যাওন, পাওত, হওত, করিলেক, বসিলেক" ইত্যাদি কতিপয় পদপ্রয়োগ ব্যতীত ব্যাকরণ ঘটিত পদে সবিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ক্রিয়া ও তদ্ধিত প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিবার আছে। আমরা "ব্যাকরণ" শব্দে উদাহরণসহ বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া এই সকল কথার সবিস্তার আলোচনা করিব।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য বা বিদ্যাসাগরীয় যুগ।

রামাই পণ্ডিতের শৃত্যপূরাণে, চণ্ডীদাসের "চৈত্যরূপপ্রাপ্তি" নামক গ্রন্থে,এবং দহজিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্মগ্রন্থে বঙ্গীয় গল্প সাহিত্যের ক্ষুরণ, উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ পরিলক্ষিত হইতেছিল; ন্তনন্ধর শিশুর প্রথম বাক্য-ক্ষ্রণের তায় আধ-আধ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অসংলগ্ন ও অসম্বন্ধ ভাবে গত্ম সাহিত্য ধীরে ধীরে স্বীয় শন্ধ-বৈভ-বের পরিচয় দিতেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই উপনিষদ, ন্তায়দর্শন, বেদাস্তদর্শন, স্মতিশাস্ত্র প্রভৃতির বঙ্গান্ধবাদে বঙ্গীয় গত্ম সাহিত্য ক্রমশঃই ভাবগোরবে, বিষয়গুরুত্বে এবং রচনার উৎ-কর্ষে ভাবী মহিমা প্রকটনের সমুজ্জ্বল পতাকা উড্ডীন করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যদেবকদিগকে স্বীয় অভিমুখে আরুষ্ট করিতেছিল।

অতঃপর মুদ্রণ-যন্ত্রের প্রভাবে, দেশের নবাগত শাসনকর্তাদের প্রয়দ্ধে, মিশনারীদের আগ্রহে এবং দেশীর প্রতিভার পূর্ণ ক্ষুর্ত্তিতে বঙ্গীর গন্ত সাহিত্যের সেই ক্ষুদ্র ঝরণা ক্রমশঃই সম্পৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইরা এখন শতমুখী গঙ্গা-প্রবাহের ন্তায় তরঙ্গ-রক্ষে প্রবাহিত হইরাছে। পর্বতহহিতা নদী গিরিনির্বারের সলিলোৎসে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তরঙ্গ-রঙ্গে উছলিয়া উছলিয়া প্রবাহিতা হইলেও যেমন ত্রকুলস্থিত জল-প্রবাহে সম্পৃষ্ট হয়, বাঙ্গালা ভাষাও তব্দ্ধপ সংস্কৃত ভাষার অমৃত-প্রবাহে সঞ্জীবিভ ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও অভান্ত ভাষার শন্ধ-বৈভবে ও ভাব-গৌরবে অধুনা মহাপ্রবাহের মহীয়সী বিশালতায় জগৎ সমক্ষে স্বীয় গৌরব প্রকটন করিতেছে।

আমরা একথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলিতে পারি যে, বাঙ্গালা ভাষা এখন মহাশক্তিশালিনী। বিভিন্ন ভাষার মিশ্রণে, বিভিন্ন ্ভাষার সৌন্দর্য্যে, বিভিন্ন ভাষার ভাবরাশির সমবায়ে বঙ্গীয় ্সাহিত্য এখন ভাববছল, সৌন্দর্য্যসম্পন্ন ও সর্ব্বপ্রকার শব্দ-সম্পৎশালী হইয়া জগতের উন্নততম সাহিত্যের সমান আসন গ্রহণ করিয়াছে। ভাগীরথী যেমন হিমালয়ের দূর গভীর কন্দর হুইছে নির্গত হুইয়া ক্রমে স্বকীয় সন্ধীর্ণ ভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করেন এবং বছজনপদ অতিক্রম ক্রিয়া অবশেষে শতমুখে সাগরচুম্বনে কৃতার্থ হন, বাঙ্গালা গছ-সাহিত্যও সেইরূপ সঙ্কীর্ণ ভাবস্রোতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ প্রাচীন পণ্ডিতবর্গের পাণ্ডিত্যপ্রবাহে এবং তৎপরে মৃত্যুঞ্জয় ও রামমোহন প্রভৃতির প্রতিভায় স্বকীয় সন্ধীর্ণতা পরিত্যাগ করিয়াছে এবং বহু অবস্থা অতিক্রম করিয়া, বহুবিধ বিষয়ে বিভক্ত হইয়া শেষে বিভাসাগর-সঙ্গম-লাভে রুতার্থ হইয়াছে। ভাগীরথীর সাগরসঙ্গম-স্থল যেমন মহাতীর্থ স্বরূপ, উহা যেমন সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রীর পবিত্রতাসাধক ও পুণ্য প্রবর্দ্ধক, বাঙ্গালা গ্রম্ম রচনার বিভাদাগরসঙ্গমও সাহিত্যিকগণের পক্ষে তাদশ মহাতীর্থস্বরূপ। যে রচনা এক সময়ে উৎকট, ছর্কোধ, বিশুঙ্খল, ও পূৰ্ব্বাপ্ৰসম্বন্ধৰজিত ছিল, বিভাসাগরসংস্পর্শে তাহা স্থলনিত, সুখপাঠ্য ও স্থদংস্কৃত হুইয়া উঠিয়াছে এবং জগৎ সমক্ষে আপনার অনস্ত গুণগোরব ও মহিমার পরিচয় দিতেছে। বিভাসাগরের রচনায় বাঙ্গালাগভ ললিত-মধুর শব্দাবলীর বিকাশ ভূমিতে পরিণত হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের রচনা যথেষ্ঠ সরস ছিল, কিন্তু উহার অনুপ্রাসবহুল
শব্দাড়ম্বর বিভাসাগরের রচনালালিত্যে অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালা
গভা বিভাসাগরসঙ্গনের মহাতীর্থ-স্পর্শে একদিকে যেমন সরল
কোমল ও সরস হইয়া উঠিয়াছে,অপর দিকে উহার প্রসন্ন গান্তীর্যা
ভানত্ত ভাব এবং শন্ধবৈভব সাহিত্যিকগণের হৃদরের শ্রদ্ধা ও

ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছে। প্রাঞ্জনতার কুসমিতপ্রাঙ্গণে সৌন্দর্য্য, গান্তীর্য ও মাধুর্য্যের যুগপৎ সমাবেশ করিয়া বিভাসাগর মহাশয়ই সর্ব্যপ্রথমে বাঙ্গালা গভ্য সাহিত্যকে চিরগৌরবার্হ বেশে জগৎ সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার ভাবীসাহিত্যসেবিগণ চিরকাল পরম পূভ্যপাদ বিভাসাগরের শ্রীচরণ-রেণু ত্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপত্মে প্রেমভক্তির পূজাঞ্জলি প্রদান করিবেন। সাহিত্যের বর্ত্তমান যুগ-প্রবর্ত্তক এই মহাপুরুষের জীবনী "ঈশর্বন্দ্রে বিভাসাগর" শব্দে সবিশেষ রূপে লিখিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাব।

কবিবর ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান হয়। ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপ্রবাহে, ইংরাজী সাহিত্যের উচ্ছলিত তরঙ্গে, বঙ্গীয় সাহিত্যের প্রাচীন রীতি একরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। বিভাসাগর মহাশয় সংস্কৃতক্ত পণ্ডিত হইলেও সেই মহাপ্রবাহের প্রবল আবর্ত্তে আরুষ্ট হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজী ভাব. ইংরাজী রীতি, ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রকটন-বৈভব, ইংরাজী সাহিত্যের কাব্যসৌন্দর্যা, ইংরাজী সাহিত্যের উত্তেজনাপূর্ণ মাধুর্য্য এবং ইংরাজী দর্শনবিজ্ঞানাদির গৌরবগান্তীর্য্য বঙ্গীয়-সাহিত্যক্ষেত্রে সহসা প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিল। বিভাসাগর নিজেও ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া এদেশে ইংরাজী ভাব প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—এমন কি তাঁহার সাহিত্যিক ভাষা "সাধু ভাষা" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিলেও উহাতে ইংরাজী রীতি এবং ইংরাজী সাহিত্যের ভাব-প্রকটন-বৈভব পর্য্যাপ্তরূপেই প্রবেশ করিল। রাজা রাম-মোহন রায়ের হদয়ে ইংরাজী ভাব যথেষ্টরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার লিখিত ভাষায় ইংরাজী রীতি তেমন প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহনের পরে যে সকল ব্যক্তি বাঙ্গালা লিখিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার ক্ষুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার রাজেল্রলাল মিত্র মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত ভাষায় ও ইংরাজী ভাষায় এই উভয়েরই যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। ডাক্তার ক্লফমোহন বিবিধ ভাষায় স্থপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যে গর্মিত হইয়া তিনি স্বদেশীয় ভাষার প্রতি উপেক্ষা বা ঔদাস্ত প্রদর্শন করেন নাই। তিনি ধর্মান্তর পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, খুষ্টান সমাজে জীবন যাপন করিতেন, ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন, তথাপি তাঁহার ভাষায় ইংরাজী রীতি এখনকার দিনের ভাষার স্থায় পরিল্ফিত হয় না। ক্রফমোহনের রচনাপ্রণালী তেমন স্থদৃঢ় ও প্রাঞ্ল না হইলেও উহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের यर्थ्क উन्नि गांविक इरेग्ना इन विद्यानि मर्गनिविक्रान, ভূগোল ও ইতিহাস প্রভৃতির বিবিধ **অভিনব তত্ত্বে বঙ্গভাষাকে** সম্পৎশালিনী করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ভাজার রাজেল্রণাল মিত্রও ক্রম্পমোহনের স্থায় ইংরাজী ভাষায় স্থপণ্ডিত ও বিবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও বিশোধিত। রাজেল্রলালের যত্নে বাঙ্গালা সাহিত্য নানাবিধ প্রয়োজনীয় তথ্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান, তাঁহার গবেষণা এবং তাঁহার লিপি-ক্ষমতার সাহায্য না পাইলে বাঙ্গালা গত্ম এত অল্প সময়ের মধ্যে বিবিধ জ্ঞান-রত্নের আকর হইয়া উঠিত না।

ডাক্তার ক্ষমোহন ও ডাক্তার রাজেক্রলাল বিভাসাগর মহাশ্রের সমসাময়িক। কিন্তু ইহাদের রচনা বিভাসাগর প্রভাবে প্রভাবিত নহে। বিভাসাগর মহাশয়ের সময় হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব প্রতিমূহুর্ত্তেই প্রবর্দ্ধিত বেগে পরিলক্ষিত হইতেছে। আধুনিক সাহিত্যের মজ্জায় মজ্জায় ইংরাজী রীতি অনুপ্রবিপ্ত হইয়াছে। বিভাসাগর মহা-শরের পরবন্তী লেথকগণ এই বিশাল স্রোতে ক্রমেই অধিকতর আকৃষ্ঠ হইয়াছেন।

যে সময়ে বিত্যাসাগর মহাশয় স্কসংস্কৃত ও পরিশোধিত রীতিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ললিত-মধুর শব্দবৈভবে এবং সহাদয়জনগণসভোগ্য বিশাল উলারভাবে বঙ্গীয় সাহিত্যের সম্পৃষ্টিসাধনে দিবানিশি গুরুতর শ্রম করিতেছিলেন, সেই সময় আর একটী উলীয়মান প্রতিভা বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে তত্ত্বোধিনী পত্রিকার কক্ষে ধীরে ধীরে স্বীয় সমুজ্জ্ব প্রভা বিকীর্ণ করিয়া সাহিত্যিকগণের হৃদয়ে বিপুল আশার উদ্রেক করিয়া তুলিতেছিলেন। ই হার নাম অক্ষয়কুমার দত্ত। ইনি ১৭৪২ শক্ষের শ্রাবণ মাসে জেলা বর্জন্মানের অন্তঃপাতী চুপী নামক প্রামে কায়স্থকুলে জন্ম-প্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ওপীতাম্বর দত্ত।

অক্ষয়কুমার বাল্যকালে বান্ধালা লেথাপড়ার সহিত কিঞ্চিৎ
পারসী অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার অবস্থা
সচ্ছল ছিল না, জনৈক আত্মীয়ের অনুগ্রহে তিনি কলিকাতার ৮গোরমোহন আচ্যের ওরিএন্টাল সেমিনারী নামক
বিত্যালয়ে সতের বৎসর বয়সে প্রবিষ্ট হন। নিরতিশয়
পরিশ্রম সহকারে আড়াই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিয়া ইংরেজী
ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। এ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু
হয়, সংসারের ভার তাঁহার য়জে গুন্ত হইলেও তিনি স্বয়ং
অনুশীলন করিয়া ক্ষেত্রতন্ত্ব, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, কোনিক
সেয়ন্, ক্যালকিউলাম প্রভৃতি গণিত, এবং ঐ গণিতজ্ঞান
সাপেক্ষ জ্যোতিষ, মনোবিজ্ঞান, ও তৎসহ ইংরেজী সাহিত্য-

বিষয়ক প্রধান প্রধান গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে পদ্ম রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অভঃপর প্রভাকরসম্পাদক ঈশ্বরচক্র শুপ্তের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা হইলে তাঁহার অন্ধরোধে গছা রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। এই সময়ে তাঁহার গছা প্রবন্ধ প্রভাকর পত্রে প্রকাশিত হইত।

১৮৪৩ খুঃ অব্দে তত্ত্বোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়-কুমার দত্ত ১১ বৎসরকাল অবাধে উক্ত পত্রিকার সম্পাদকতা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া তিনি যেরূপ যত্ন পরিশ্রম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা-তীত। অক্ষয়বাবু যে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গছা রচনার রীতি আবিষ্কৃত ক্রিয়াছেন, তত্তবোধিনী পত্রিকাতেই তাহা সম্যুক প্রকাশিত হয়। দেশহিতকর, সমাজসংশোধক এবং বস্তুতত্ত্বনির্ণায়ক বহুল উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে তিনি ফরাসী-ভাষা শিক্ষা করেন এবং মেডিকেল কলেজে গমন করিয়া ছুই বৎসর কাল রসায়ন ও উদ্ভিদ্শান্তের উপদেশ গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ থ্য: অব্দে অক্ষয়বাবু তত্তবোধিনীর কার্য্য একপ্রকার ত্যাগ করিয়া মাসিক ১৫০১ একশত পঞ্চাশ টাকা বেতনে কলিকাতা নর্মালস্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্ত তুই তিন বৎসরের মধ্যে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত শারীরিক পীড়া বুদ্ধি পাইয়া তাঁহাকে একেবারে অকর্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। অক্ষয় বাবুর রচিত গ্রন্থের মধ্যে তিন ভাগ চারুপাঠ, তুই ভাগ বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার, ধর্মনীতি, পদার্থ-বিন্তা, ও ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,—এই কয়েকথানি পুস্তক উল্লেখযোগ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" ও ধর্মনীতি এই তিন খানিই এক ধরণের পুস্তক। কুম্ সাহেবের প্রণীত "কনষ্টিটিউসন অব্ ম্যান" নামক পুত্তকের সার সঙ্কলনপূর্ব্ধক প্রথমোক্ত গ্রন্থ ছুই ভাগ রচিত হয়। অক্ষয় বাবুর প্রায় সকল পুস্তকেই বছল ইংরাজী শব্দ বাঙ্গালায় অনুদিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থথানি : উইলসন সাহেব প্রণীত "রিলিজিয়স্ সেক্ট্স অব্ হিন্দুস্" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত। ইহাতে ভারতবর্ষীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত ইতি-বৃত্ত অতি সরল ও স্থন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। ১৮৮৬ সালে ২৭শে মে তারিথে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হন।

বিভাসাগর যেমন বাঙ্গালা গভ প্রাঞ্জণ করেন, তন্তবোধিনী সভার সংশ্রবে অক্ষয়কুমার সেইরপ উহাকে ওজ্বিনী করিয়া তুলেন। অক্ষয়কুমারের গভ আবেগময় ও উদ্দীপনাপূর্ণ। বিভা-সাগর ও অক্ষয়কুমার বাঙ্গালা গভে যে জীবনীশক্তি সমর্পণ করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে ওজ্বিনী করিয়া তুলিয়াছেন, পরবর্ত্তী

লেখকদিগের অনেকেই সেই আদর্শ অবলম্বন করিয়া **গ্র**ন্থ वित्रक्त कतिराज्या । शृक्षवरक्षत्र माश्जित्रशौ श्रीयुक कानी-প্রসন্ন ঘোষ মহাশয় উক্ত তুই মহাত্মার প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিদাধন করিয়াছেন। বিভাদাগর ও অক্ষরকুমার উভয়েই সংস্কৃত ভাষা অবলম্বনে বাঙ্গালা গভ সাহিত্যকে শব্দসম্পদে এখর্ঘ্যশালিনী করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু এই উভয়ের রচনা একভাবে গ্রথিত হয় নাই। একজনের রচনা त्कामनजाभूर्न, व्यभरतत त्रहमा छेष्ट्राम-छेलीभनी। এक्टि नावगु-मम পुर्वहन्त, अभवती जानामम मधाक-जभन, এकती श्रमाखनात জনম্ব স্লিগ্ধ করে, অপর্বটী প্রমত্ত ভাবে হৃদম্ প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। কিন্তু উভয়ের রচিত সাহিত্যই ইংরাজী সাহিত্যের নিকটে ঋণী,—উভয়ের রচনাই ইংরাজী দাহিত্যের আদর্শে গঠিত। কিন্তু অক্ষয়কুমারের সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট অধিকতর ঋণী, কেননা, তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইংরাজীর অমুবাদ। অথচ সে অমুবাদে মৌলিকত্বের পূর্ণভাব বিরাজিত, পাঠের সময়ে উহা অনুবাদ বলিয়াই মনে ধারণা করা যায় না।

এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন মহা-রথের আবির্ভাব হয়। ইনি বাঙ্গালার প্রসাহিত্যে এক বিশাল ্যুগান্তর উপস্থিত করেন। ইহার নাম মধ্বদন দত্ত। মাইকেল মধ্বদন দত্ত। ইনি শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসগুব, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা, মেঘনাদ বধ, ব্রজান্ধনা, রুষ্ণকুমারী नांग्रेक, वीतान्नना, हजूर्रूमणनी कविजावनी ७ ट्रिकंगत वर्ध धरे ১১ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। ইহাদের মধ্যে শর্মিষ্ঠা, পদাবতী ও ক্লফকুমারী এই তিনথানি নাটক। [ বাঙ্গালা নাটক সম্বন্ধে "নাটক" শব্দ দ্রষ্টবা। বিকেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো শালিকের ঘাডে রেঁ।" এই তুইখানি প্রহসন অর্থাৎ হাস্তরসো-দ্দীপক ক্ষুদ্র অভিনেম্ন পুস্তক। হেকটার বধ গছে লিখিত।

তিলোত্মাসম্ভব ও মেঘনাদ বধ এই তুইথানি কাব্য, আদ্যো-পান্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখাইতে হইলে মেঘনাদ বধ কাব্য-খানিই উহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ। উহার ছন্দ য়ুরোপীয়, ভাব যুরোপীয়, রচনারীতি যুরোপীয়, স্থানে স্থানে উপমা উপমেয় প্রভৃতি অর্থালঙ্কারও মুরোপীয়। ফলতঃ গ্রন্থকার একবারেই যুরোপীয় ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষার এই স্থপ্রসিদ্ধ কাব্যথানি প্রণয়ন করিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

মধুস্দনের পূর্ববর্তী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তাঁহার ্ৰকবিতায় খাঁটি জাতীয় ভাব ও জাতীয় রীতি বিল্লমান ছিল, কিন্তু মাইকেল মধুস্থদন দত্ত মহাশয়ের কাব্যে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইংরাজী প্রভাবের পূর্ণতা প্রকটিত হইন্না পড়িয়াছে।" [ ইহার জীবনী, গ্রন্থের বিবরণী ও তৎসম্বন্ধে অভিমতাদি "মাইকেল মধুস্দন দত্ত" শব্দে দ্রপ্তব্য। ]

অতঃপর ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিনাভিগ্রামনিবাসী কুলীনকুলসর্বস্থ নাটক, নবনাটক, রুক্মিণী-হরণ প্রভৃতি নাটক প্রণেতা রামনারায়ণ তর্করত্ন ও রায় দীনবন্ধ মিত্র বাহাতর প্রভৃতির নাম বঙ্গভাষার সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাঁদের জীবনী ও গ্রন্থসম্বন্ধীয় বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রপ্তব্য ।

অতঃপরে বাঙ্গালা সাহিত্যের অপর একজন প্রতিভাশালী লেখকের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহার নাম ৮প্যারীটাদ মিত্র। বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে ইনি "টেকচাঁদ ঠাকুর" বলিয়া আত্মনাম প্রকটন করেন। সহজ ভাবে কথোপকথনের রীতিতে প্যারীচাঁ<del>দ</del> গন্ত লিখিবার প্রথা পরিপ্রষ্ট করেন। অনেকের বিশ্বাস ইনিই বুৰি এইরূপ ভাষার আদি প্রবর্ত্তক। কিন্তু ইহাঁর বহুপূর্ব্বে কেরী সাহেবের একথানি গ্রন্থে এইরূপ রচনার আদর্শ সর্ব্ধপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের গ্রন্থের কোন কোন স্থলে এইরূপ ভাষার উদাহরণ ইতঃপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু চলিত ভাষার এরপ সর্বাঙ্গস্থলর গ্রন্থ তৎপূর্বে আর প্রকাশিত হয় নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ আলালী ভাষার অন্তুকরণে "হুতোম পেচার নক্রা" প্রণয়ন করিয়া সমাজে যথেষ্ঠ যশোলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মহাভারতের বঙ্গামুবাদ বঙ্গগাহিত্যের এক অদ্বিতীয় কীৰ্ত্তি। [তৎসম্বন্ধে "কালীপ্ৰসন্ন সিংহ" শব্দে দ্ৰষ্টব্য।] স্থবিখ্যাত বঙ্কিম বাবুও আলালী ভাষা স্থসংস্কৃত করিয়া নব্যযুগে বাঙ্গালা ভাষার যথেষ্ট পুষ্টিদাধন করিয়া অমরকীর্ত্তি রাখিয়া গ্রিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে অতঃপরে আলোচনা করা যাইবে।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় গছ সাহিত্যদেবীদের মধ্যে ছই শ্রেণীর লেখক দেখিতে পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লেখক বিত্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অবলম্বিত রীতির তুই রীতি অনুগামী। বিষয়ের গুরুতায় ভাষা-গাম্ভীর্যোর গৌরবময়ী মূর্ত্তিধারণ করে এবং উত্তেজনা প্রকাশ করিতে হইলেও ওজিবনী ভাষা ব্যতীত লঘু-তরল ভাষায় সে উদ্দেশ্য সাধিত হয় না, এরপ স্থলে বিভাসাগরের বা অক্ষরকুমারের প্রদর্শিত পথই অবলম্বনীয়। আবার জনসাধারণের চিত্ত-রঞ্জনের নিমিত্ত আলালী ভাষা অতীব উপযোগিনী। এইরূপ ভাষা পাঠকবর্গের পক্ষে অতীব প্রীতিকরী। এই রীতিতে কেহ কেহ ভ্রমণ বুত্তান্ত লিথিয়াও পাঠকগণের যথেষ্ট মনোরঞ্জন করেন।

ফলতঃ এই হুই রীতিই বাঙ্গালা গগুসাহিত্যে প্রচলিত। প্যারী-চাঁদ মিত্র এই ভাষার আদিগ্রন্থকর্ত্তা। স্থতরাং বঙ্গীর গগু-সাহিত্যের ইতিহাসে এ সম্বন্ধে তাঁহার নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রের বিশ্ববিখ্যাত মহাপুক্ষ

থবিছিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশন্ত্র বঙ্গীয় সাহিত্যগগনে পূর্ণচন্দ্রের

ভাগন উদিত হইন্না বাঙ্গালা-সাহিত্যে যে

স্থা বর্ষণ করেন, সাহিত্যের ইতিহাসে

তাহা একবারেই অতুল্য। বিছিমচন্দ্র আধুনিক বাঙ্গালীর

হিন্তা ও কল্পনা, উভ্তম ও উন্নত আশার পূর্ণবিকাশ হুল—
ইহাই এদেশীয় চিন্তাশীল সাহিত্যিকগণের মধ্যে অনেকের
ধারণা। তাঁহারা বলেন, বঙ্গদেশের আধুনিক কল্পনা তাহাতে
প্রকাশ পাইন্নাছে, আবার তিনি সেই কল্পনাকে মূর্ব্তিমতী করিরাছেন। বঙ্গসাহিত্যে বছিমচন্দ্র ক্ষণজন্মা মহাপুক্ষ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপীয়দের প্রভাবে পাশ্চাত্য-জ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে সহসা বঙ্গদেশ উদ্রাসিত হুইয়া উঠিল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সাহিত্য একদিকে যেমন অনেকগুলি সদ্গুণে সমুজ্জল হইল, আবার তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি দোষও দেখা দিল। সমাজ বিশৃঙ্খল হুইল, আবার সমাজে অভিনব বলেরও আবির্ভাব হুইল। বিদেশীয় ভাবের অনুকরণ, বিদেশীয় পানাহারে প্রবৃত্তি, প্রবল হইয়া উঠিল; আবার তাহার দঙ্গে দঙ্গে খদেশপ্রিয়তা ও খদেশীয় তথ্য জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে লাগিল। এই পরম্পরের প্রতিঘাতী তরঙ্গে জাতীয় চিস্তা ও জাতীয় বল, জাতীয় হৃদয় ও জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় কর্মা, জাতীয় আচার ও জাতীয় ব্যবহার প্রভৃতির প্রতি সাহিত্যিকগণের চিত্ত আরুষ্ট হইল। মধুসুদনের জাতীয় সাহিত্যানুরাগ ইহারই নিদর্শন। তাঁহার জীবন বিদেশীয় ভাবে ও বিদেশীয় আচারে আচ্ছন্ন হইয়া-ছিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা জাতীয় ভাবেই পূর্ণবিকশিত हरेत्रा উठित्राहिल।

मधूर्यन निथियां गियां हन-

"হে বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন, তা সবে ( অবোধ আমি ) অবহেলা করি, গর ধন লোভে মত্ত করিকু ভ্রমণ গরদেশে ভিক্কাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।"

এই কথাগুলি কেবল একমাত্র মধুস্দনেরই সাহিত্য-জীবনের ইতিহাস নহে, ইহাতে সেই সময়ের বঙ্গীর সাহিত্য-ইতিহাসের মহাস্ত্য নিহিত রহিরাছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে ফ্লাশুন্ত হয় নাই। পাশ্চাত্য উত্তম ও উৎসাহ আমাদের পক্ষে মূলাবান্। সেই শিক্ষাবলেই বাঙ্গালী নিজ অবস্থা চিনিতে পারিয়াছে। বন্ধিমচন্দ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবের একটি শুভ বিকাশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া দেশীয় ভাষার অনু-শীলন, জাতীয় সাহিত্যের সেবা ও পাশ্চাত্য আদর্শ লক্ষ্য করিয়া স্বদেশের সেবা বঙ্কিমচক্রের প্রতিভায় পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া-ছিল। বঙ্কিম বঙ্গীয় সাহিত্যে নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে নৃতন ভাবের স্থাষ্টি, নৃতন চিন্তার পুষ্টি এবং অভিনব করনার যুগপৎ আবির্ভাব দেখিয়া বঙ্গদেশে প্রকৃতপক্ষে এক আনন্দ রব উঠিয়াছিল। ভূদেব বাবুও ইংরাজী গ্রন্থের অমু-করণে উপত্যাদ লিখিতে প্রবুত্ত হইয়াছিলেন ৷ বিছ্ণমের মৌলি-কতা, সেরূপ কল্পনার কমনীয় লীলা, সেরূপ সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য-চ্ছটা,দেরপ মধুময়ী রচনা ও গল্প চাতুর্য্য বঙ্গীয় গত্যসাহিত্যে আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। ৰঙ্কিমচক্র ইংরাজী সাহিত্য ও দেশীয় সংস্কৃত সাহিত্য হইতে যে স্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যে বল ও উভ্তম লাভ করিয়াছিলেন, যে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার হাদর উদ্রাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, যে স্বদেশামুরাগ তাঁহার চিত্ত-ক্ষেত্রে উপাশু দেবতার আয় বিরাজ করিতেছিল, সেই সকল ভাবের সকলগুলিই তিনি তাঁহার সাহিত্যে প্রতিফলিত করিয়া রাথিয়াছেন। শেষ জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কয়েকথানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। [ বঙ্কিমচক্র চট্টোপাধ্যায় দেখ। ]

এই সমন্ন হইতেই বঙ্গদাহিত্য প্রকৃতপক্ষে শতমুখী গঙ্গা প্রবাহের আন্ন উচ্ছলিত তরঙ্গরঙ্গে বিশাল আকার ধারণ করিয়া উন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। এই সমরেই ৺হেমচক্র বন্যোপাধ্যান্ন, শ্রীযুক্ত দিজেক্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত চক্রনাথ বস্ত্র, মহামহোপাধ্যান্ন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত পূর্ণচক্র বস্ত্র, শ্রীযুক্ত নবীনচক্র সেন, শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ সাহিত্য মহারথগণ শত শত সহচর সহযোগে বঙ্গদাহিত্যতরঙ্গিনির ধারা-প্রবাহ গৌরব-গর্ব্বে পরিপুষ্ট করিয়া ভূলিন্নাছেন। বর্ত্তমান গভ-সাহিত্য প্রধানতঃ শ্রেষ্ঠ্যকরবীক্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্তি।

বঙ্গদাহিত্যের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস লেখার সময় এখনও সমুপস্থিত হয় নাই, এখনও পূর্ণ উত্তমে, ভাব ও ভাষার শত বৈচিত্রে বঙ্গীয় সাহিত্য প্রতিমূহুর্ত্তে উৎকর্ম সাগরের অভিমূথে প্রবাহিত হইয়া ছুটিয়াছে। বাঞ্চালা পত্তসাহিত্য বহুকাল পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতির পরিচয় দিয়াছিল, কিন্তু গত্তসাহিত্যের সেরপ উন্নতি উনবিংশ শতান্দীর পূর্বের পরিলক্ষিত হয় নাই। উনবিংশ শতান্দীর প্রারম্ভে যে সাহিত্যের প্রচার হয়,সেই সাহিত্য ঐ শতান্দীর শেষভাগে রচনা-গোরবে উন্নত, ভাব-প্রবাহে সমুদ্ধ ও

বিবিধ বিষয়ে পরিপুষ্ট হইয়াছে। বলিতে কি বর্ত্তমান গত্ত-সাহিত্যের আশাতীত উন্নতি হইয়াছে। [ কবি, নাটক, সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্র প্রভৃতি শব্দে বাহ্নালা সাহিত্যের অপরাপর বিবরণ দ্রপ্টবা ]

वांक्राली वक्रामवानी।

বাঙ্নিধন ( कि ) সামভেদ।

বাজ্যতী (স্ত্রী) স্তৃতিরূপা বাগততা ইতি বাচ মতুপ্তীপ্।
নদী বিশেষ। এই নদী হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিশর হইছে
বহির্গতা হইরাছে, এই নদীর জল গঙ্গার জলের অপেকা শতগুণ
পবিত্র। এই নদীতে স্থান করিলে অথবা এই স্থানে মৃত্যু
বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে।

"হিমান্তেম্বদশিধরাৎ প্রস্তুতা বাদ্মতী নদী।
ভাগীরথ্যাঃ শতগুণং পবিত্রং তজ্জনং স্মৃতম্ ॥

তত্র স্নাদ্ধা হরেদে ক্লাক্সপম্পৃ শু বিবস্বতঃ।
ভাজ্যু দেহং নরা যান্তি মম লোকং ন সংশয়ঃ॥"

এই নদী নেপালরাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। রাজধানী কাঠামাণ্ট্র সন্নিকটে ইহা দিধা বিভক্ত হইয়া নগর পরিবেইন পূর্বক পুনরার মিলিত হইয়াছে। [নেপাল ও বাগ্মতী দেখ] বাজ্যপুর্ ক্লী) বাকেব মধু। বাক্যরূপ মধু, অতি স্থমিষ্ট বাক্য, মধুর বাক্য।

বাজ্যধুর ( অ ) বাচা মধুর:। বাক্যে মধুর। "বাজ্যধুরো বিবহৃদয়ঃ" ( হিতোপদেশ ৭৪।২০ )

বাজানস্(ক্নী) বাক্চ মনশ্চ। বাক্যে ও মনে। ক্রসমাসে (অচতুর বিচতুরেতি। পা ৪।৪।৭৭) এই ক্রালুসারে সমাসাক্ত অচ্করিয়া বাজনস্ এইরূপ পদও হইরা থাকে।

"যন্ত বাদ্মনসে গুদ্ধে সম্গ্ৰাপ্ত চ সৰ্কা।

স বৈ সর্ক্ষমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্ ॥" (মন্তু ২১১৬০) বাজায় ( ত্রি ) বাক্ স্বরূপং, বাচ্-মন্ত্। বাক্যাত্মক, বাক্যস্বরূপ।
"ম্যরস্তজভূগৈন স্তিরেরেভিদ্শিভিরক্ষরৈ:।

সমন্তং বাছান্ধং ব্যাপ্তং তৈলোক্যমিববিষ্ণুনা ॥'' (ছলোমঞ্জরী)
ম, য, র, স, ত, জ, ভ, ন, গ, ল, এই দুশটী অক্ষর
তৈলোক্যে বিষ্ণুর আন্ধ সমন্ত বাক্যে পরিব্যাপ্ত আছে। ইহা
গতা ও পতাভেদে তুই প্রকার।

শগতং পত্তমিতি প্রাহর্বাধ্বরং দিবিধং বুধা :।
প্রাপ্তক্তং লক্ষণং পত্তং গদ্যং সংপ্রতি গততে ॥''(ছন্দোমঞ্জরী)
ি গত্ত ও পত্ত শব্দ দেখ ]

বাজ্মায় (ক্লী) পাপ, বাক্যস্বরূপ পাপ, বাক্যে যে পাপের অন্তর্গান করা যায়, তাহাকে বাদ্ময়পাপ কছে, এই পাপ চারি প্রকার পাক্ষা, অনৃত, পৈশুতা ও অসমন্ধ প্রলাপ। কাহারও কাহারও মতে এই পাপ ছয় প্রকার। যথা—পক্ষবচন, অপবাদ, পৈশুতা, অনৃত, বৃথালাপ ও নিষ্ঠার বাক্য। এই ছয় প্রকার পাপ উক্ত চারি প্রকারের মধ্যে নিবিষ্ঠ থাকায় বিরোধ পরিহার হইরাছে।

"পাক্ষামন্তবিশ্ব পৈশুতাশাপি সর্বশঃ।" (মহু ১২।১৬)

'ভথা পুরুষমপ্রাদ: পৈওঅমন্তং বৃথালাপো নিষ্ঠুরবচনং ইতি বালায়ানি ষ্টু' (ভিথ্যাদিতক)

পারের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্মাদির উল্লেখ করিয়া প্রত্যক্ষরপে যে দোষ-বচন, তাহাকে পরুষ কহে। যে বাক্য শুনিলে ক্রোধ, সন্তাপ ও ত্রাস হয় তাহাও পরুষপদ বাচা। চকুমানু ব্যক্তিকে চকুহীন এবং ব্রাহ্মণকে চাগুলাদি বলাও পরুষ। পরুষবাক্যের পরোক্ষে উদাহরণের নাম অপবাদ, শুরু, নুগতি, বন্ধু, ভ্রাতা ও মিত্রাদির সমীপে অর্থোপখাতের জন্ম যে দোষ-কথন, তাহাকে পৈশুম কহে। অনৃত হই প্রকার অসত্য ও অসংবাদ। দেশরাপ্ত প্রস্কু, পরার্থ পরিকল্পন এবং নর্মহাস প্রযুক্ত যে বাক্য তাহাকে ব্যর্থ-ভাসন, শুহালের উল্লেখ, অপবিত্র বাক্যপ্রয়োগ, অশ্রনায় উচ্চারিত বাক্য এবং স্বীপুরুষ মিথুনাম্মক যে বাক্য তাহাকে নিষ্ঠুর বাক্য বলা যায়। এইরূপে উচ্চারিত বাক্যই বান্মর পাপ।\*

বাজায়ী (প্রী) বাজায়-ভীপ্। সরস্বতী।
বাজাধুর্য্য (ক্রী) বচো মাধুর্যাং। বাক্যের মধুরতা, স্থমিষ্ঠ বাক্য।
বাজাধুর্থ (ক্রী) বাচাং মুখমিব। উপজ্ঞাস। (অমর)
বাচ্ (প্রী) উচ্যতেহসৌ অনয়াবেতি বচ্ কিপ্ দীর্ঘোহসম্প্রসারপঞ্। ১ বাক্য।

"অহিংসরৈব ভূতানাং কার্য্যং শ্রেরোহমুশাসনম্। বাক্ চৈব মধুরা শ্রন্ধা প্রযোজ্যা ধর্মমিচ্ছতা॥" (মন্ত্র ২।১৫৯)

"পরেষাং দেশলাতিকুলবিন্যাশিলরপাবৃত্তাচারপরিচছদশরীরকর্মজী বনাং
 প্রতাক্ষদোধবচনং পরুষঃ "

"যচাছাৎ ক্রোধসংক্রান্ত ক্রাসসংক্রনং বচ:।
পরুষং তচ্চ বিজ্ঞেরং যচান্তচ্চ তথাবিধস্ ॥
চকুস্মানিতি পুথাক্ষং চাঙালং ব্রান্ধণেতি চ ।
প্রশংসা নিন্দনং বেযাৎ পরুষান্ন বিশিষ্যতে ॥"
তেযানেব পরুষবচনানাং পরোক্ষ মুদাহরণং অপবাদঃ ।

গুরুনৃপতিবন্ধুভাতৃমিত্রসকাসে অর্থোপঘাতার্থং দোষাখ্যাপনং পৈওফ্তঃ অনুজং ছিবিধং অসত্যমসংবাদশৈতি।

দেশরাষ্ট্রপ্রসঙ্গাচ্চ পরার্থপরিকল্পনাৎ।

নম্মহাসপ্রসঙ্গাচ্চ ভাসনং ব্যর্থভাষণং॥

গুহুগাঙ্গামেশ্য সংক্রানাং ভীষণং নিষ্ঠু রং যিত্রঃ।

যদশ্রদাবটো নীচ ত্রীপুংনো-মি পুনাশ্রম্। " (ভিথ্যাদি ভম্ম)

২ সরস্বতী। ( অমর )

বাচ (দেশজ) পরম্পরে প্রতিদ্বন্দিতার নদীবক্ষে নৌকাৰোগে গমন। ইছাকে সাধারণতঃ বাচথেলা বলে। নির্দ্ধিই স্থানে সত্রে পৌছিবার জন্ম বাজী রাথিয়া নৌকাচালন।

বাচ (পুং) বাচয়তি গুণানিতি-বচ্-ণিচ্-অচ্। মৎস্থ-বিশেষ, বাটামাছ।

"ঈলিশো জিতপীযুষো বাচো বাচামগোচর:।

রোহিতো মো হিতঃ প্রোক্তো মদ্গুরু মদ্গুরোঃ প্রিয়: ॥"
ইহার গুণ — স্বাছ, মিঝ, মেয়বর্দ্ধক ও বাতপিত্তনাশক। (রাজব°)
বাচংয্ম (পুং) বাচো বাক্যাৎ ফছতি বিরমতীতি যম উপরমে
(বাচিযমো ব্রতে। পা অহা৪০) ইতি থচ্ (বাচং যমপুরন্দরৌ।
পা ভাগভ৯) ইতি অমস্তবং নিপাত্যতে। ১ মুনি। (অমর)
২ মৌনব্রতী, যিনি বাক্য সংয্ম করিয়াছেন।

"বাচংযমোহপ্রসাদঃ স যদি স্তিরং পশ্রেৎ সমৃদ্ধং কর্মোডি" ( ছান্দোগ্য উপ• ধাং। ৴ )

বাচংযমত্ব (ক্লী) বাচং যমস্ত ভাবঃ ত্ব। বাচংযমের ভাব বা ধর্ম, বাক্যসংযম।

বাচক পেং ) ব্যক্তি অভিধা বৃত্তা বোধয়তাৰ্থান্ ইতি বচ-ধৃল্।
শব্দ। প্ৰকৃতি ও প্ৰত্যয় দায়া শব্দ বাচক হয়।

শাস্ত্রে শবস্ত বাচকং।'' (অমর)

ছে বাচকে প্রকৃতিপ্রত্যম্বারেণার্থন্থ বাচকোগবাদিরূপঃ
শাল্পে ব্যাকরণে তর্কাদৌ চ শব্দ উচ্যতে।' (ভরত)

মুগ্ধবোধটীকার ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—
সাক্ষাৎরূপে যে সাক্ষেতিক অর্থধারণ করে, তাহাকে বাচক কহে।
"সাক্ষাৎ সক্ষেতিতং যোহর্থমভিধর্ত্তে স বাচকঃ।" (তুর্গাদাস)
বাচয়তীতি-বচ্-ণিচ্-ধূল্। ২ কথক, পুরাণাদি পাঠক।
বাহ্মণকে নির্বাচন করিতে হয়, বাহ্মণ ভিন্ন অন্তবর্ণকে পাঠক
নিযুক্ত করিলে নরক হইরা থাকে।

. "ব্রাহ্মণং বাচকং বিভারাত্যবর্ণজ্মাদরাৎ ।

শ্রুত্বান্তবর্ণজাজাজন্ বাচকান্তরকং ব্রজেৎ ॥" (তিথ্যাদিতত্ব)
বিনি বাচককে পূজা করেন, দেবতা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন
হন, যিনি পুরাণাদি পাঠ করাইবেন, তিনি পাঠককে সর্বাদা
সম্ভুষ্ট রাখিবেন। পুরাণাদি পাঠকালে প্রতিপর্ব্ব সমাপ্তিতেই
পাঠককে উপহারাদি হারা পুজা করিতে হয়॥

"বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্নাম্বস্ত দেবতা।"

তথা ---

"ক্রাত্বা পর্ব্যসমাপ্তিঞ্চ পূজম্বেদ্বাচকং বুধঃ।

স্বাত্মানমপি বিক্রীয় য ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্॥"(তিথ্যাদি তত্ত্ব)

পাঠক যাহা পাঠ করিবেন তাহা যেন বিস্পষ্ট এবং অক্রত-

ভাবে হয়। পাঠকালে তাঁহার চিত্ত যেন স্থির থাকে। অর্থাৎ যাহাতে পদ সকল স্পষ্টাক্ষরপদ অর্থাৎ প্রত্যেক পদ ও বর্ণ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়, তৎপ্রতি যেন তাহার লক্ষ্য থাকে। রসভাবের সহিত কলম্বরে পাঠ করিতে হয়, যেখানে যেরূপ রসভাবাদি নির্দিষ্ট আছে, সেই সেই রসভাবাদি পাঠকালে পরিব্যক্ত হওয়া উচিত। তাঁহার পাঠ বিষয়ের অর্থ যেন সকলে ব্রিতে পারে। যিনি এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে পারেন, তাহাকে ব্যাস বলা যায়।

"বিস্পষ্টমক্ততং শাস্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বরসমাযুক্তং রসভাৰসমন্বিতম্॥
বুধামানঃ সদাত্যর্থং গ্রন্থার্থং ক্রংস্নশো নূপ।
বান্ধণাদির্ সর্কেষ্ গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ।
য এবং বাচরেদ্ব ন্ধন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে॥"
তথা—
"সপ্তব্রসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্কান্ বাচয়েদ্বাচকো নূপ॥" (তিথ্যাদিতর)
যথাসময়ে সপ্তস্বরে রস ও ভাব প্রদর্শন করিয়া পাঠ করিতে
হয়। পাঠ করিবার পূর্কে পাঠক প্রথমে দেবতা, ও ব্রাহ্মণের

"দেবার্চামগ্রতঃ ক্বছা প্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
গ্রন্থিক শিথিলং কুর্যাদাচকঃ কুরুনন্দন ॥" (তিথ্যাদিতৰ)
বাচকতা, বাচকত্ব (স্ত্রী ক্রী) বাচকত্মভাবঃ তল্-টাপ্। বাচকত্ব,
বাচকের ভাব বা ধর্ম, পাঠ, বাচন।
বাচকপদ (ক্রী) ভাবব্যঞ্জক বাক্য।

বাচকাচার্য্য (পুং) জৈনাচার্যতেদ। (সর্বনর্শনসংগ্রহ ৩৪।৮) বাচকূটী (স্ত্রী) বচকু ঋষির অপতাস্ত্রী। গার্গী।(শতপথব্রা°১৪।৬।৬)১) বাচকুবী (স্ত্রী) গার্গী। [বাচকুটী দেখ।]

বাচন ( ক্লী ) বচ-ণিচ্ল্যট্। পঠন, পড়া। পাঠ করিবার সময় বিশুদ্ধ চিত্তে অনভ্রমনা হইয়া পাঠ করিতে হয়।

"শুদ্ধেনানন্তচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।

অর্চনা করিয়া পাঠারম্ভ করিবেন।

ন কাৰ্য্যসিক্ত মনসা কাৰ্য্যং স্তোত্ৰস্ত বাচনম্॥" (বারাহীতন্ত্র)

২ প্রতিপাদন।

"শলৈ স্বভাবাদেকার্থে: শ্লেষোহনেকার্থবাচনম্॥"

( সাহিত্যদ৽ ১৽ পরি৽ )

বাচনক (ক্লী) বাচনেন কায়তীতি-কৈ-ক। প্রহেলিকা। বাচনিক (ত্রি) বাক্যযুক্ত। বাচঙ্যমীয় (ত্রি) সোম। (ঋক্ ৯০০০০০) বাচয়িত্ব (ত্রি) বচ্-ণিচ্-তুচ্। বাচক। বাচপ্রেকু (পুং) বাক্যদাতা। [বাচশ্রবস্দেশ।] বাচসাংপতি (পুং) বাচসাং সর্কবিভারপ বাক্যানাং পতিঃ, অভিধানাৎ ষষ্ঠ্যা অলুক। বৃহস্পতি। (শব্দরত্না )

বাচস্পত (পুং) বাচম্পতির গোত্রাপত্য। (শাঝাঁ বাঁ ২৬)৫)
বাচস্পতি (পুং) ৰাচঃপতিঃ (ষষ্ঠাঃ পতিপুত্রেতি। পা
৮।৩)৫৩) ইতি ষষ্ঠা। বিদর্গস্ত দ। ১ বৃহম্পতি। (অমর)
(ত্রি) ২ শব্দপ্রতিপালক। "বাচম্পতে নিষেধে মান্তথা
মদধরং" (ঋক্ ১০)১৬৬।৩) 'হে বাচম্পতে বাচঃ শব্দস্ত পালমিতৈব' (সামণ)

বাচস্পতি, > দেবগুরু বৃহম্পতি। প্রবাদ, ইনিই চার্কাকদর্শনের মূল বৃহম্পতিস্থত রচনা করেন।

২ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ ও আভিধানিক। হেমচন্দ্র, মেদিনীকর এবং হারাবলীতে পুরুষোত্তম ইহার কোষের উল্লেখ করিয়াছেন

৩ একজন কবি। ক্ষেমেক্সকৃত কবিকণ্ঠাভরণে ইঁহার পরিচয় আছে। পূর্ণনাম—শব্যাণবি বাচম্পতি।

৪ অধ্যায়পঞ্চপাদিকাপ্রণেতা। ৫ বর্জনানেন্দুঅধ্যায়পঞ্চপাদিকারচয়িতা। ৬ স্মৃতিসংগ্রহ ও স্মৃতিসারসংগ্রহ সঙ্কলয়িতা।
 ৭ আটয়দর্শন নামক মাধবনিদানের টীকাপ্রণেতা। ইনি প্রমোদের পুত্র। ৮ একজন শাকুনশাস্ত্রপ্রণেতা।

বাচস্পতি গোবিন্দ, মেঘদ্তটীকারচয়িতা।

বাচস্পতি মিশ্রা, মিথিলাবাসী একজন পণ্ডিত। আচারচিন্তামণি, রুত্যমহার্ণব, তীর্থচিন্তামণি, নীতিচিন্তামণি, পিতৃভক্তিতরঙ্গিণী, প্রায়ন্চিন্তচিন্তামণি, বিবাদচিন্তামণি, ব্যবহারচিন্তামণি,
শুদ্ধিচিন্তামণি, শুদ্রাচারচিন্তামণি, প্রাদ্ধিচিন্তামণি ও দৈতনির্ণয়
নামক গ্রন্থরচিয়তা। এই শেষোক্ত গ্রন্থথানি তিনি পুরুষোত্তম
দেবের মাতা ও ভৈরবদেবের মহিষী জয়াদেবীর আদেশে রচনা
করিয়াছিলেন। এতন্তিয় তাঁহার রচিত গয়াযাত্রা, চন্দন-ধেমুদান,
তিথিনির্ণয়, শক্দির্ণয় ও শুদ্ধিপ্রথা নামী কয়থানি শ্বৃতিব্যবস্থা
পুস্তিকা পাওয়া যায়।

৩ কাব্যপ্রকাশটীকা-প্রণেতা। চণ্ডীদাদের টীকায় ইঁহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

৩ একজন বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক। ইনি মার্তপ্রতিলকস্বামীর শিষ্য। ইনি তত্ত্ববিন্দু, বেদান্ততত্ত্বকোমুদী, সাংখ্যতত্ত্বকোমুদী, বাচম্পত্য নামে বেদান্ত, তত্ত্বশারদী, যোগস্ত্রভাষ্যব্যাখ্যা ও যুক্তিদীপিকা (সাংখ্য) নামে যোগ; স্থায়কণিকাবিধিবিবেকটীকা, স্থায়তত্ত্বাবলোক, স্থায়রত্বটিকা, স্থায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যদীকা, ভামতী বা শারীরক ভাষ্যবিভাগ প্রভৃতি গ্রন্থ
প্রেণতা। সায়ণাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে, বর্দ্ধমান স্থায়কুসুমাঞ্জলিপ্রেকাশে এবং শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক স্থ্রোপন্থার গ্রন্থে ইহার মত

উদ্ত করিয়াছেন। ৮৯৮ শকে ইহার স্থায়স্চীনিবন্ধ শেষ হয়। [ ভবদেবভট্ট ও হরিবর্মদেব দেখ। ]

৪ ভাস্করাচার্য্যকৃত দিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থের একজন টীকাকার।

বাচম্পত্য ( বি ) বৃহম্পতির মতসম্বন্ধীয়। বাচম্পতিং দেবপুরোহিত মমুজাতং বাচম্পত্যঃ। পুরোহিত-কর্মাকর্ত্তা। "বৃহম্পতির্হ বৈ দেবানাং পুরোহিতস্তমন্বত্যে মমুষ্যরাজ্ঞাং পুরোহিতা
ইতি ব্রাহ্মণে বৃহম্পতিং যঃ স্কৃতং বিভত্তীতি মন্ত্রস্তুহম্পতিপদশ্য
ৰ্যাখ্যানাৎ।" (মহাভারত ১৩ পর্ব্বে নীলকণ্ঠ)

বাচা (স্ত্রী) বাচ্, ভাগুরি মতে টাপ্। বাক্য, বাক্। (ত্রিকা•)

"বৃষ্টি ভাগুরিরস্লোপঞ্চাবাশ্যোরুপদর্গয়োঃ।

টাপশ্চাপি হলস্তানাং ক্ষুধা বাচা নিশা গিরা ।" (কাতন্ত্র)
বাচাট ( ত্রি ) কুৎসিতং বহু ভাষতে ইতি বাচ্- ( আলজা-উচে
বহুভাষিণি। পা ৫।২।১২৫ ) ইতি আটচ্। বাচাল। যে
অতিশয় কথা কহে। যে কন্তা অতিশয় বাচাল, তাহাকে
বিবাহ করিতে নাই।

"নোদ্ৰংহৎ কপিলাং কস্তাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্।" (মন্ত ৩৮)
বাচারস্তান (ক্রী) > কথার আরস্তা। ২ বাগালম্বন।
বাচাল (ত্রি) বহু কুৎসিতং ভাসতে ইতি বাচ্ (পা ৫।২।১২৫)
ইতি আল্চ্। বহু কুৎসিতভাষী, পর্যায়—অল্লাক, বাচাট।
অমরটাকায় ভরত লিথিয়াছেন—স্থবহু ভাষীকেও বাচাল
বলা যায়।

"স্থবহুভাষিণ্যপি জন্নাকাদয়স্ত্রয়ো বর্ত্তন্তে বাচাটো বাচালো জন্মকঃ স্থবহুভাষী স্থাদিতি শ্লোকাদ্ধপর্যায়ে বোপালিতঃ।

"নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্। ইতি মুরারিঃ" বাচালতা (স্ত্রী) বাচালগু ভাবঃ তল্-টাপ্। ১ বাচালত্ব, বাচালের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশন্ম বাক্যপ্রয়োগ। ২ ধুষ্ঠতা। চলিত ফচ্কেমি, জেঠামি।

বাচাবিরুদ্ধ (ত্রি) বাঙ্নিষমনশীল। (নীলকণ্ঠ) বাচাবৃদ্ধ (ত্রি) ২ বাক্যে বড়। যে কথায় পাকা। ২ চতুর্দ্ধ

সম্বস্তরোক্ত দেবগণভেদ। (বিষ্ণুপু°) বাচস্তেন (ত্রি)মিথ্যাবাদী। (ঋক্ ১০৮৭।১৫)

বাচিক ( ত্রি ) বাচ্-ঠক্। বাক্য দারা ক্বত, বাক্য দারা যাহা অনুষ্ঠান করা যায় তাহাকে বাচিক কহে।

> "শরীরজৈঃ কর্মদোধৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ। বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানবৈরস্ক্যজাতিতাম্॥"

> > ( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব )

বাচিক কর্মদোষ দারা মহুষ্য পক্ষী ও মৃগত্ব প্রাপ্ত হর

বাগেৰ বাক্ ( বাচো ব্যান্ধতাৰ্থারাং । পা ধা৪।৩৫ ) ইভি ঠক্। ( क्री ) ২ সঙ্কেতোক্তি।

**"**ङ्जात्मकः विनिश्रवश्व श्रीहिर्गामखवाहिकम्।"

( রাজতরনিণী ৬।৩৫ )

( পুং ) বাচা নিপান্ন: ঠক্। ত বাক্যারম্ভ :

"আলাপশ্চ বিদাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপক:।

অমুলাপোহপলাপশ্চ সন্দেশশাতিদেশিক:।

অপদেশোপদেশীচ নির্দ্দেশো ব্যপদেশক:।

কীর্ন্তিতা বচনারম্ভাদ্ বাদশানী মনীবিভি: ॥" (উচ্ছেলনীলমণি)

কাচিকপত্র (ক্রী) বাচিক্ত সন্দেশন্ত পত্রম্। ১ লিপি।

২ সংবাদ-পত্র ।

বাচিকহারক (পৃং) বাচিক্স সন্দেশত হারক:। ১ সেধন। ( ত্রিকা॰) ২ দৃত।

বাচিন্ ( ত্রি ) বাকাযুক্ত। "লাতিশনার্থবাচী" (সর্বনর্প ১৯৪)
বাচোযুক্তি ( ত্রি ) বাচি বাক্যে বুক্তির্যস্ত। ১ বাগ্রী। ( অনরটাকা রামাশ্রম ) ( ত্রী ) বাচো বচসো বুক্তিং ( বাগ্রদিক্ পশ্রব্রো
বুক্তিনগুহরেরু। পা ১০০২১) ইতাক্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা বঠা।
অনুক্। ২ বাগ্রদিত ভার। বাক্য ধারা যুক্তি নেখান।

বাচোযুক্তিপটু (ত্রি) বাচো যুক্তো বাক্দর্শিতভারে পটু: । ৰাগ্যী। (অমর)

বাচ্য ( ত্রি ) উচ্যতে ইতি বচ-গাং। 'বচোংশপসংভারাং ইতি ন

স্থাং। ১ কুংসিত। ২ হীন। ৩ বচনার্হ, বলিবার উপযুক্ত।

"শত্রোরপি গুণাবাচ্যা দোষাবাচ্যা গুরোরপি।" (মলমাসত্ত্র)

তিন প্রকার শব্দের শক্তি—বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ। অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা শক্তিবারা ভিন প্রকার শব্দের প্রাত্তি হইরা থাকে। বে হলে অভিধাশক্তি বারা অর্থের প্রতীতি হয়, ভাহাকে বাচ্য কহে।

"অর্থো বাচ্যশ্চ কক্ষাশ্চ ব্যক্তেতি ত্রিধা মতঃ।"
"বাচ্যোহর্ত্তোহভিধরা বোধ্যো কক্ষো কক্ষণরা মতঃ।
ন্যাক্যো ব্যঞ্জনরা তাঃ স্মান্তিশ্রঃ শব্দশু শক্তরঃ॥"
( সাহিত্যক • ২ পরি • )

(ক্লী) বচ-পাৎ। ৪ প্রতিপাদন।
"পরবাচ্যেষু নিপুণঃ সর্কো ভবতি সর্কান।" (ধরণি)
বাচ্যতা (স্ত্রী) বাচ্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বাচ্যম্ব, ৰাচ্যের
ভাব বা ধর্ম।

বাচ্যলিক্স (তি) বিশেষ্যপদের অহুগত। বিশেষণ পদে ব্যাক-রণের নির্মাহসারে পূর্বপদের বাচ্য ও শিলের অহুগত ইয়া থাকে।

বাচ্যলিঙ্গক ( ত্রি ) বাচ্যলিঙ্গ সংজ্ঞাবিকিপ্ত।

বাচ্যলিঙ্গত্ব (क्री) বাচ্যলিঙ্গের ভাব। বাচাবভিন্নত (ক্লী) ষেখানে কোন কথা বলা উচিত, অথচ ৰণা হয় নাই, সেইরূপ নির্বাক অবস্থাকে কার্য্যবর্জিত বলা যায়। বাচ্যায়ন ( পুং ) বাচ্যের গোত্রাপত্য। ( তৈত্তি° স° ৪।৩।২।৩ ) বাছ, কামনা। ভাদি পরদৈ সক সেই। এই ধাতু ইদিং। न हे वाश्वि । निष्ट्रे ववाश्व, + नृष्ट् वाश्वि । नृष्ट् अवाशीर । বাজ ( क्रो ) মত। "বাচম্পতি বাজং নঃ স্বদতু" ( শুক্লযজু৽ ৯।১ ) ২ ৰজ। ৩ শন। 'বো দেবো দেবতমো জান্নমানো মহো বাঞ্চে ম হিভিন্ট" ( ৰক্ ৪।২২।০ ) 'বাজেভিরলৈ:' ( সারণ ) ৪ বারি। ( सिमिनी ) ६ मःश्राम । "मित्रः वांत्वयु क्छत्रम" (श्रक क्षांत्रका) ৰল। (পাক্ লাচলাং) (পুং) ৬ পারপক। (আমার) १ नियन। ৮ পক। । (বেগ। ( यिनिनी ) ১০ মুনি। ( বিখ)। বাজকর্মান ( তি ) শক্তিযুক্ত কর্মকারী। বাজকুত্য ( क्री ) বে কার্য্যে বল বা শক্তি আবশুক হর। বাজগন্ধ্য ( ত্রি ) শক্তিহীন ; ষেধানে শক্তির গন্ধ মাত্র নাই। বাজজঠর (অি) হরির্জঠর। খুতগর্ভ। বাজজিৎ ( ত্রি ) শক্তিজয়কারী ( শুক্লযজু: ৬।৭ )

বাজজিত্যা (স্ত্রী) অরজন্ধী, শক্তিশালিনী। বাজদ (ত্রি) বাজং অলং দদাতি দা-ক। অলদাতা। "সন্দান বাজদা যুবং" ( শক্ ১৷১৩৫/৫ ) 'বাজদা বাজশু সমুভ দাতারৌ' (সান্ধ)

বাজদাবন্ (ত্রি) অরদাতা। "ভূরাম বাজদাবাং" (ঋক্ ১।১ ৭।৪ বাজদাবাং অরপ্রদানাং শুরুষাণাং" ( সারণ )

বাজদাবর্যস্ (क्री) সামভেদ।

বাজজিছি ( ত্রী ) শক্তি, ক্মতা।

বাজদ্রবিণ্স্ (তি) অর ও ধনযুক্ত। (ঋক্ ধারঞা ১)

বাজপতি (পুং) > অরপতি। ২ অমি। (ঋক্ ৪।১৫।০)

বাজপত্নী (স্ত্রী) > স্করক্ষিত্রী। ২ ধেছ।

বাজপন্ত্য ( ত্রি ) অন্নপূর্ণ। ( গ্রক্ ভাৎচা২১ )

বাজপেয় (পুং ক্লী) বাজ্মন্নং ঘতং বা পেয়মত্ত্বেতি। যজ্জবিশেৰ, এই বজ্ঞ শ্রোভসপ্তসংস্থার অন্তর্গত পঞ্চম বজ্ঞ।

"অগ্নিষ্টোমোহত্যগ্নিষ্টোমো উক্থবোড়শী বাজপেয়ক"

( আখনায়ন শ্রোতক্ষ )

যিনি বাজপের ৰজ করেন, তাহার স্বর্গ হইরা থাকে।
"যো বাজপেরেন যজেত গচ্ছতি স্বারাজ্যং" (তৈন্তিরীর বা• ১।৩)
বাজপেরক ( ত্রি ) বাজপের সম্বন্ধীর।
বাজপেরিক ( ত্রি ) বাজপেরযজ্ঞার্থ-পুত্রাদি আবশুকীর দ্রব্য।
বাজপেরিন্ ( ত্রি ) ১ বাজপেরযজ্ঞকারী। ২ বাক্ষণদিগের
উপাধি বিশেষ।

বাজপেশস্ ( তি অন কর্তৃক অশ্লিষ্ট, অন্নযুক্ত। 'ধিরং জরিত্রে বাজপেশসম্" ( ঋক্ ২।৩৪।৬ ) 😙 🦙 🐃 'वाजरभामः वारेजबरेनवासिष्ठः' ( मात्रग ) বাজপ্য (পুং) পাণিত্যক্ত-ঋষিভেদ। (পা ৪।১।৯৯) বাজপায়ন (পুং) > ৰাজপ্যেব গোতাপতা। ২ বৈয়াকরণ-(छम। ( সর্বদর্শন ১৪৬।১৭ ) বাজপ্রমহস্ ( ত্রি 🗅 ধনধারা তেজন্বী, অতিশয় ধনবিশিষ্ট। "বাজপ্রমহঃ সমিষো বরস্ত" (ঋক্ ১।১২১।১৫) 'वाज्यमर-वाटेज धटेनः श्रकृष्टेः मरुख्या यण्य' ( नात्रण) २ हेला ( शक् ३।३२३।३६ ) বাজপ্রস্বীয় ( ত্রি ) অলোৎপাদনসম্মীয়। (শতপথবা° (।২।২।৫) বাজপ্রসব্য ( ত্রি ) অন্নোৎপাদনীয়। বাজপ্রসূত ( ত্রি ) যজের নিমিত্ত প্রেরিভার, যিনি-হবিল কণ বিশিষ্ট অন্ন প্রেরণ করিয়াছেন। "শবিষ্টা বাজপ্রস্থতা ঈষম্বন্ত মনা" ( ঋকু ১।৭৮।৪ ) 'বাজপ্রস্তা: প্রস্তুত: "প্রেরিতং বাজো হবিল কণমন্নং বৈস্তাদৃশা' ( সামণ )। शांकवञ्ज ( प्रः ) वनभि । বাজভশ্মন্ ( ত্রি ) অন্ন বা-বলের ভরণ যাহাতে হয়। ''স্থবীরাভিস্তিরতে বাজভর্মভিঃ" ( ঋক্ ৮।১৯।৩٠ ) 'বাজভর্মভিঃ বাজানামৃ মল্লানাং বলানাং বা ভর্ম ভরণং যাস্থ তাৰুশীভিঃ' ( সায়ণ )। বাজভদ্মীয় (ক্লী) সামভেদ। বাজভৎ ( ফ্রী ) সামভেদ। ( লাট্যা । ৬।১ ।।৩ )। বাজভোজিন (পুং) বাজং ভূঙ্জে ইতি ণিনি। বাজপেয় যাগ। (শব্দর্গা॰)। বাজন্তর ( তি ) হবির্লকণারের তর্তা। "আশুং ন বাজ্জরং মর্জয়ন্তঃ" ( ঋক্ ১।৩**০**।৪৫ ) 'বাজন্তরং বাজন্ত হবির্লক্ষণাল্ল ভর্তারং সংজ্ঞারাং ভৃত্যুজীতি। (পা অহাতে) বাজশব্দে কর্ম্বাগুপপদে খচ্, (পা ৬।৩।৬৭) ইতি মুম্।' (সারণ)। বাজরত ( ত্রি ) ১ উত্তম অন্নযুক্ত। ২ ঋতু। ( ঋক্ ৪।৩৪।২ ) বাজরত্বায়ন (পুং) সোমশুমনের অপত্য। ( ঐতরের ৮।২১) বাজবত (পুং) পাণিম্যক ব্যক্তিভেদ। (পা ৪।১।১৫৪) বাজবতায়নি ( পুং ) বাজবতের গোত্রাপত্য। বাজবং (ত্রি) ১ বলকারী। ( ঋক্ ১।৩৪।৩) २ ष्मत्रयूकः। ( अक् 312२०। ह ) বাজ্ঞাব (পুং) ঋষিভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ) বাজশ্রবস্ ( ত্রি ) ১ মন্নয় লোক হইতে প্রেরিত অন । 'বাজশ্ৰসমিষ্ঠ্কুবৰ্হিষঃ" ( শ্লক্ ৩)২।৫)

'বাজশ্রবসঃ মনুষ্যেভ্যঃ প্রেরিতারং' ( সায়ণ ) २ व्यक्षि। বাজশ্রবস ( পুং ) বাজশ্রব বা বাজশ্রবস্ ঋষির গোত্রাপত্য। বাজভাত (ত্রি) অনের সহিত বিখাত মহুষ্য, বিখ্যাত মনুষ্য। ''বাজশ্রতাসো যমজীজনন্" ( ঋক্ ৪।৩৬।৫ ) 'বাজশ্রতালো বাজৈরসহ বিখ্যাতাঃ' ( সায়ণ )। বাজস (মী) শামভেদ। বাজসন (পুং) > শিব। ২ বিষ্ণু। ৩ বাজসনের শাখাভুক্ত। বাজস্মি (পুং) > অন্নদাতা। ''রাজসলিং পূর্ভিদং তূর্ণিমপ্তবুং'' ( ঋক্ ৩৫১।২ ) 'বাজসনিং বাজস্ত অরস্ত সনিং দাতারং' ( সায়ণ ) २ ऋर्या। বাজসনেয় (পুং) জনমেজর ক্বত বেদার্থগ্রন্থ। মৎশুপুরাণে লিখিত আছে,—বৈশম্পায়ন শাপে এই শাখা বিনষ্ট হইয়াছিল। (মৎশুপু) বাজসনেঃ স্থ্যস্ত ছাত্রঃ, বাজসনি-ঢক্। े ২ যাজ্ঞবন্ধ্য। "আদিত্যানীমানি শুক্লানি যজুংষি বাজসনেয়েন বাজ-বক্ষ্যেনাখ্যায়স্তে" ( বৃহদারণ্যক উপ॰ ) বাজসনেয়সংহিতা ( স্ত্রী ) ওক্ন বজুর্বেদ। [ বজুর্বেদ দেখ।] বাজসনেয়ক ( ত্রি ) বাজসনেয় শাখাধ্যায়ী। বাজসনেয়িন (পুং) বাজসনেয়েন প্রোক্তং বেদমস্ত্যান্ততি रेनि। यजूर्वनी। ''আর্যক্রমেণ সর্বাত্র শূদ্রা বাজসনেয়িনঃ। ইতি মহাজন-পরিগৃহীতবচনাৎ যজুর্ব্বেদৰিধিনৈব কর্ম্ম কুর্য; " ( মলমাসতত্ত্ব ) শুদ্রদিণের সমস্ত কার্য্য বজুর্ব্বেদানুসারে হইরা থাকে, এইজন্ত উহাদিগকে বাজসনেয়ী বলা যায়। বাজস ( ত্রি ) অন । ''ধিয়মখদাং বাজদামূত'' ( ঋক্ ভাওে। ১ 'বাজদা মন্নানাং' ( সাম্বণ ) বাজসাতি ( ত্রী ) সংগ্রাম, যুদ্ধরণ। "লোভবতঃ বাজসাতৌ" ( ঋক্ ১।৩৪।১২ ) 'বাজসাতো সংগ্রামে' ( সায়ণ ) ২ অরলাভ। "পরক্ষৈ বাজসাতয়ে" ( ঋক ৯।৪৩।৬ ) 'বাজসাতয়ে অল্লাভায়' ( সায়ণ ) বাজসামন্ (क्री) সামভেদ। বাজস্হ ( ত্রি ) বাজং সংগ্রামং সরতি হু-কিপ্। সংগ্রামসরণ, যুকে যাওরা। "ন বাজস্থ কণিছুতি" ( ঋক্ ১।৪০)৫) 'বাজস্থ সংগ্রামদরণঃ' ( সার্ণ ) বাজঅজাক্ষ ( গং ) বেণরাজ। ( বিষ্ণুপুরাণ )

বাজন্রব (পুং) [ বাজশ্রবস দেখ ]

বাজিকেশ ( ত্রি ) জাতিবিশেষ। ( মার্কপু° ৫৮।৩৭ )

বাজিগন্ধা (স্ত্রী) বাজিনো ঘোটকত গন্ধোহস্তাত্তামিতি, অচ্-টাপ্। অর্থান্ধা। (রত্নমালা)

বাজিগ্রাব (পুং) রাজপুত্রভেদ।

বাজিত ( ত্রি । শনিত।

. বাজিদন্ত (পুং) বাজিনাং দ্স্তইব পূত্ৰাং যশু। বাসক।

(রত্নমালা) স্বার্থে কন্। বাজিদস্তক, বাসক। (অমর)

বাজিদৈত্য (পুং) অস্বরভেদ, কেশীর পুত্র।

বাজিন্ ( গুং ) বাজো-বেগোহস্তাম্ভেতি বাজ-ইনি। > ঘোটক।
"শতৈক্তমজামণিমেষ্ট্তিভি-

হরিং বিদিছা হরিভিন্চ বাজিতিঃ।"( রবু ৩।৪৩ )।

বাজ: পক্ষোহস্তাত। ২ বাণ। ৩ পক্ষী। ( অমর )

৪ বসাক। ( শক্রত্বা ।

বান্সতি গছতীতি বান্ধ-ণিনি। ( ব্রি ) ৫ চলমবিশিষ্ট।
"বান্ধী বহুৱাজিনং জাতবেয়ো দেবানাং" (্রুষজু• ২১।১)

'বজতি বাজী বজ-গড়ো চলনবান্' ( মহীধর )

বাজনরমন্তান্তীতি। ৬ অর্বিশিষ্ট, অর্যুক্ত।

"তমীমহে নমসা বাজিনং বৃহৎ" (ঋক্ এ২।১৪)

'বাজিনং অন্নবন্তং ( সাম্বণ )

বাজঃ পক্ষোহস্তেতি। ৭ পক্ষবিশিষ্ট। ( ভাগবত ৪।৭।১৬)

বাজিন ( ক্লী ) আমিক্ষামন্ত, ছানার মাত, ছানার জল। ( হেম ) ইহার গুণ—মুখশোষ, তৃষ্ণা, দাহ, রক্তপিত ও জ্বরনাশক, লঘু, বল ও ক্ষচিকর। ( ভাবপ্র )

"সোমস্ত রূপং হবিষ আমিকা বাজিনং মধ্" (ভক্লযজ্°১৯।২১)

२ रितः। "वाजीवरन् वाजिनः" ( अक्रवज् ° २०।२)

'বাজিনং হবিঃ' (মহীধর)

(পুং) ৩ অর্থ। ( शक् ১০।৭১।৫)

বাজিনী (স্ত্রী) বাজিন্-ভীপ্। > অখগদা। ২ ঘোটকী।
পর্য্যায়—বড়বা, বামী, প্রস্থকা, আর্ত্রবী। ইহার হ্রয় গুল —
ক্রক্ষ, অম, লবণ, দীপন, লঘু, দেহস্থৌল্যকর, বলকর এবং
কান্তিবর্দ্ধক। দিখিগুণ—মধুর, ক্ষায়, ক্ফপীড়া ও মূর্চ্চাদোষনাশক, রুক্ষ, বাতবর্দ্ধক, দীপক ও নেত্রদোষনাশক।
ঘতগুণ—কটু, মধুর, ক্ষায়, ঈষদ্দীপন, মূর্চ্চানাশক, গুরু ও
বাতবর্দ্ধক। (রাজনি°)

বাজিনীবৎ (তি) অন্ন বা বলবিশিষ্ট।

'অখিনোরসনং রথমনখং বাজিনীবতোঃ" ( ঋক্:১১১২০১১০ )

'বাজিনীবতোঃ বাজোহন্নং বলহ বা তদ্বৎ ক্রিয়ামতোঃ
অখিনোঃ' ( সায়ণ )

বাজিনীবস্থ ( a ) বাজিনীবং, জন্ন বা বলবিশিষ্ট, বলবর্জন।
"সোমং পিবতং বাজিনীবস্থ" ( ঋক্ ২।৩৭। ৫ )

'বাজিনীবস্থ বাজএব বাজিনী আন্নেন বাসন্থিতারো বল-বর্জনৌ বা' ( সায়ণ )

वाजित्वय (११) वाजिनीभूव, एन्हाज।

"ত্বাং বাজীহবতে বাজিনেকো" ( ঋক্ ভাবভাব )

'বাজিলেয়ো বাজিন্তাঃ খুত্রো ভয়বাজঃ' ( সায়ণ )

বাজিপৃষ্ঠ (গৃং) বাজিনঃ পৃষ্ঠমিব আক্তবিরভেতি। ১ অসান-বৃক্ষ। (শলচ°) ২ অপ্টের পৃষ্ঠ।

বাজিভ ( ক্লী ) অখিনী নকত। ( বৃহৎস° ২৬।৯ )

বাজিভক্ষ ( পুং ) বাজিভির্তক্ষাতে ইভি-ভক্ষ-কর্মাণ বঙ্। চণক।

বাজিভোজন ( গুং ) হাজিভিৰ্ভোল্গতে ইতি ভূল কৰ্মণি শুট্।
মূলা। ( রাজনি )

বাজিম্ৎ (পুং) পটোল। (রন্থমালা)

वािक्षित्वध ( श्रः ) क्ष्यत्यथयकः।

वािकारम्य (१११) रुनिएडम ।

বাজিরাজ (গুং) > বিষ্ণু। ২ অখবর।

বাজিবাহন ( ङ्री ) ছন্দোতেন। ইহার প্রতি চরণে ২৩টা অকর,

ज्यारश > रहेरल ৮ ७ २० व्यक्त न्यू ७ जिल्न खन ।

वां क्षिविकी (श्री) > व्यथ। । २ प्राण् त ए।

বাজিশক্রে (গুং) বাংযার বৃক্ষ।

বাজিশালা (স্ত্রী) বাজিনাং শালা গৃহং। অখশালা, খেটক-

গৃহ। চলিত আভাবল, পর্যায়—মলুরা। (অমর)

"কাম্বোজানাং বাজিশালা জায়ত্তে শ হয়োজ্মিতা:।"

(রাজতরঙ্গিণী ৪।১**৬৬**)

বাজিশিরস্ ( পুং ) > দানবভেদ। ( হরিবংশ )

বাজিসনেয়ক ( তি ) বাজসনেয়ক।

বাজীকর ( ত্রি.) ২ বাজীভরণ রসায়ন-প্রস্তুতকারী। ২ ভৌতিক ক্রিয়া বা ব্যায়ামাদি কৌশল-প্রদর্শনকারী।

বাজীকরণ (ক্রী) অবাজী বা জীব ক্রিয়তে হনেনেতি ক্র-ন্যুট্, অভূততভাবে চি। বীর্যাবৃদ্ধিকর। ইহার লক্ষণ—

"বদ্দব্যং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাজিবৎ স্থরভক্ষমন্। তবাজীকরণমাথ্যাতং মুনিভিভিষজাং বরৈঃ ॥"

(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

বে দ্রব্য সেবন করিলে পুরুষ অধের ভার স্থরতক্ষম হয়, অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা অধ্যের ভার রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাহাই বাজীকরণ। স্বভাবতঃ যাহাদের রতি-শক্তি অর এবং অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাসাদি ছক্রিয়া দ্বারা যাহাদের রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, তাহাদের বাজীকরণ ঔষধ সেবন বিধের। শরীর মধ্যে শুক্ত থাড়ুই শ্রেষ্ঠ এবং এই থাড়ু শরীর পোবণের একমাত্র প্রধান, স্থতরাং এই থাড়ুর সম্প্রভা হইছে বাহাতে ঐ থাড়ু বৃদ্ধি হর, এইরূপ উপার স্বল্যন করা সর্কভো-ভাবে বিধের। শুক্ত কর হইলে সকল থাড়ুরই কর হইরা স্ক্রানে শরীর নই হইবার সম্পূর্ণ সন্তাবনা; এইব্যান্ত থারোজন।

সাধারণত:—য়ত, হয়, নাংস প্রভৃতি পুটিকর আহার
উপরুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাজীকরণের প্ররোজন জনেক
পরিমাণে সিক হর। বে সকল প্রব্য নধুর রস, রিয়, পুটিকারক,
নলবর্দ্ধক ও ভৃত্তিজনক সেই সকল পলার্থ সাধারণত: র্কা বা
বাজীকরণ নামে অভিহিত। প্রিয়তনা এক অয়য়কা ফ্রারী
ব্বতী রমণীই বাজীকরণের প্রথম উপালান। ভাবপ্রকাশে
লিখিত আছে বে, ক্রৈব্য অর্থাৎ ক্রীবভা (স্বয়ভশক্তি) উপস্থিত
হুইলে বাজীকরণ ঔবধ সেবন করিতে হয়, এইজর বাজীকরণের
প্রথমে ক্রেব্যের লক্ষণ, সংখ্যা ও নিলান বলা বাইতেছে—

শৈত্ৰ প্ৰসন্ধাৎ কৈব্যক্ত লকণং সংখ্যাং নিদানশাহ—
কীবং ভাৎ স্বৰতাসক্তভাৰ: কৈব্যম্চাতে ॥
তচ্চ সপ্তবিধং প্ৰোক্তং নিদানং তত্ত কথাতে ।
তৈত্তিভাবৈব্যক্তিভ বিবাংসোর্থনসিক্ষতে ॥
ধ্বজঃ পততাধো নৃণাং কৈবাং সমুপজারতে ।
বেষ্য স্ত্রীসংপ্রবোগাচ্চ কৈবাং তন্মানসং স্বতম্ ॥"

(ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

মানব প্লরতক্রিরার আসক্ত হইলে তাহাকে ক্লীব করে, ক্লীবের ভাব ক্লৈবা, এই ক্লৈবা গ প্রকার। ইহার নিদানাদি এইরূপ:—ভর, শোক ও ক্রোধাদি কর্ত্তক কিংবা অব্বভ সেবন হেতু অথবা অনভিপ্রেডা হেবাা ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে বনের প্রীতি না হইরা বরং অস্থতা অন্মে। ইহাতে শিক্ষের উল্লেজনা শক্তি রহিত হর, তথন তাহাকে মানস-ক্লৈব্য করে।

অভিরিক্ত কটু, অন্ন, লবণ, ও উক্ত দ্রব্য সেবনে পিত্রবৃদ্ধি হইরা শুক্র থাতু কর হর। ইহাতে শিশ্রের উত্তেজনা রহিত হইলে তাহাকে পিত্তল দ্রৈব্য কহে। বে ব্যক্তি বালীকরণ ঔষধ সেবন না করিরা অভিনিক্ত নৈথুনাশক্ত হর, তাহারও শুক্রকর হেড়ু দ্রেব্য জলো। বলবান্ ব্যক্তি অভ্যন্ত কামাশক্ত হইলে বছপি মেথুন না করিরা শুক্রবেগ ধারণ করে, ভাহা হইলেও ভাহার শুক্র হেড়ু দ্রেব্য রোগ জলো। জন্ম হইতে ক্রেব্য হইলে বাজীকরণ ঔষধ সেবনে কোন ফল হর না। বীর্য্যবাহিনী শিরাক্তি হেড়ু বে ক্রের্য উপস্থিত হর, ভাহাও অসাধ্য।

সাধাক্রৈব্য রোগে হেতুর বিপরীত কার্য্য করা বিধের,, কারণ নিধান পরিবর্জনই সর্ব্ধপ্রকার চিকিৎসা হ**ইতে শ্রেষ্ঠ।**  তংশরে তাহাদের বাজীকরণ ঔবধ সেবন বিধের।

"নরো বাজীকরান্ বোগান্ সমাক্ শুদ্ধো নিরামরঃ।

সপ্রত্যক্ত প্রক্রমীত বর্ষাযুদ্ধি বোড়শাং ॥

আরুহালো নরঃজ্রীভিঃ সংবোগং কর্জুমুহ্ডি॥'' (ভাবপ্রা৽)

মানবগণ উত্তমরূপে কারা শোধন করিরা ১৬ বংসরের পর

৭০ বংসর পর্যন্ত বাজীকরণ ঔবধ সেবন করিবে। অবিশুদ্ধ শরীরে

বাজীকরণ ঔবধ সেবন বিধের নহে, তাহাতে নানাবিধ শরীরের

অনিষ্ট হইরা থাকে। বিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ঔবধ সেবনে
রতিশক্তি বৃদ্ধি হইরা থাকে।

বিলাদী, অর্থশালী, ও রূপবৌবনসম্পন্ন মনুষ্যগণের এবং বাহান্তের বছরী তাহান্তিগের বাজীকরণ ঔবধ সেবন কর্ম্পরা। বৃদ্ধ রূমণেচ্চু, মৈপুন হেডু ক্লীণ, ক্লীব ও অলগুক্র বিশিষ্ট ব্যক্তিপণের এবং বে ব্যক্তি ত্রীন্তিগের প্রিন্ন হইতে ইচ্ছা করে, তাহান্তের পক্ষে বাজীকরণ ঔবধ হিডকর এবং প্রীতি ও বলবর্দ্ধক।

নানা প্রকার ক্রথকর, আহারীর ও পানীর, গীত, রমণীর বাক্স,
স্পর্নস্থ, তিলকাদি ধারিণী রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী, প্রবণক্রথকর গীত, তাত্ল, মন্ত, মাল্য, মনোহর গন্ধ, চিত্রিত রূপ
দর্শন, উত্থান, এবং মনের প্রীতিকর দ্রব্য সমূহ মানবগণের বালীকরণ নামে অভিহিত।

বর্ণমান্দিক, পারদভন্ধ ও লোহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে এবং হরীতকী, শিলাক্ষতু ও বিড়ঙ্গ শ্বতের সহিছ একবিংশতি দিবস লেহন করিলে অশীতি বংসরের বৃদ্ধও বুবার ছার ছী প্রসঙ্গ করিতে সমর্থ হর। গুলঞ্চের রস, মারিছ অল্ল, লোধ, এলাচি, চিনি ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত লেহন করিলে সেই ব্যক্তি একশত জীতে উপগত হইছে পারে। জীববংসা গাতীর হগ্পহারা গোধ্ম চূর্ণ, চিনি, মধু ও শ্বত সহ শারস প্রস্তুত করিরা ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও রতিশক্তি

"বিলাসিনামর্থনতাং দ্বলবোদনশালিলার।
নরাবাং দহতার্থানাং বিধিব জিকরো হিতঃ।
ছবিরাপাং রিরংহপাং দ্বীপাং বাদ্বতারিছেতার।
যোবিৎপ্রসলাৎ জীপানাং দ্রীপানাময়রেজসায় ।
হিতা বাজীজরা বোগা প্রীপানাময়রেজসায় ।
বতেহপি পৃইদেহানাং সেব্যঃ কালায়পেকয়া ।
বতহপি পৃইদেহানাং সেব্যঃ কালায়পেকয়া ।
বিতং জোলালি বিচিত্রাপি পানালি বিবিধালি ছ।
দীতং জোলাভিরামান্ত বাছঃ স্পর্নম্বথাতথা ।
কানিনী সাক্রভিলকা কামিনী নববোদলা ।
ক্রিঙং লোজননোজক তার্লং বিদ্যাল্লয়ঃ ।
প্রা সনোজা স্লপাণি চিত্রাম্যপ্রনালি ছ।
সনস্কাপ্রতীবাজং বাজী কুর্বান্তি সান্বব্র ।"

( णांवश- वाजीकत्रगादि- )

সম্পন্ন হইরা থাকে। ঈষৎ অমুমধুর দিখি ৮ সের, পরিষ্কৃত চিনি ২ সের, মধু অর্দ্ধপোরা, শুন্তী ৮ মাধা, মৃত অর্দ্ধপোরা, মরিচ ৪ মাধা এবং লবক অর্দ্দিভাক একত্র করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে রাথিয়া হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। তাহাতে বস্ত্রছিত্র দিয়া নিম্নে যে দ্রব্য গলিয়া পড়িবে, তাহার সহিত কস্তরী ও চন্দন মিশ্রিত করিবে, পরে তাহা অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া কপূর্ব যোগে স্থগন্ধি করিয়া লইবে। এইরূপে রসালা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। মকরেশ্বর স্বয়ং সেবনের জন্ম ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা অতিশন্ন স্থপদায়ক এবং কামাগ্রি-সন্দীপক।

গোক্র বীজ, কোকিলাক বীজ, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী,
শ্কশিদ্বীবীজ, মষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলিয়া ও বেড়েলা একত্র চূর্ণ
করিয়া মতে তাজিয়া হয়ে সিদ্ধ করিবে। পরে তাহা চিনির সহিত
মোদক প্রস্তুত করিয়া অয়ির বলাম্নসারে ভোজন করিলে উত্তম
বাজীকরণ হয়, সকল বাজীকর ঔষধ হইতে সারগ্রহণ করিয়া
ইহা রচিত হইয়াছে; মতরাং তাহা সকল প্রকার বাজীকরণ
হইতে প্রেষ্ঠ। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে স্কুলি হইতে ৮ গুণ হয়,
চুর্ণের সমান মৃত এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি দিতে হয়।
ইহাকে রতিবর্দ্ধনমোদক কহে।

মারিত অত্র ৪ ভাগ, মারিত বন্ধ ২ ভাগ, এবং পারদভত্ম একভাগ, এই তিমটী দ্রব্য উত্তমরূপে একত্র মাড়িয়া সমপরিমাণ ক্ষণ্পুত্র চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে ভাহাতে দারুচিনি, এলাচি, তেঞ্জপত্র, নাগকেশর, জাতিফল, মরিচ, পিপ্ললী, শুষ্ঠী, লবন্ধ ও জাতীপত্র, প্রত্যেকে ২ ভাগ উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশাইবে। ঐ মিশ্রিত সমস্ত চুর্ণের সহিত দ্বিগুণ চিনি মিশ্রিত করিয়া লইবে। তারপর ঘৃত ও মধুর সহিত মাঢ়িয়া মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক অগ্রির বলাক্সারে সেবন করিলে সম্বর আনন্দ বৃদ্ধিত এবং বহু কামিনীতে উপগত হুইবার সামর্থ্য জন্ম।

ছাগলের অগুকোষ বা কচ্ছণের ডিম্ব পিপ্পলী ও সৈদ্ধব সংযুক্ত করিয়া ঘতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে বৈত্যস্ত বৃষ্য হয়। দক্ষিণ দেশজাত গুবাক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে ঐ

দক্ষিণ দেশজাত গুবাক খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে, পরে ঐ গুবাক জলে সিদ্ধ করিয়া অতিশন্ন কোমল হইলে তাহা জল হইতে তুলিয়া শুক্ষ করিতে হইবে। এই গুবাকথণ্ড উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে। এই চূর্ণ /১। সওয়া সের, ৮ গুণ হগ্ধ ও অর্দ্ধসের মৃতে পাক করিয়া ইহাতে /৬। সের চিনি মিশ্রিত করিয়া মুগক হইতে নামাইতে হইবে। তৎপরে তাহাতে নিম্নোক্ত চূর্ণ প্রক্রেপ দিবে। প্রক্রেপ যথা—এলাচি, গোরক্ষচাকুলিয়া, বেড়েলা, পিপ্ললী, জাতীফল, কপিথ, জাতীপত্র,

আদিত্যপত্র, তেজপত্র, দারুচিনি, শুন্ঠী, বীরণমূল, বালা, মুথা, ত্রিকলা, বংশলোচন, শতমূলী, শৃকশিষী, দ্রাক্ষা, কোকিলাকবীজ, গোকুরবীজ, বৃহতী, পিশুথর্জ্র, ক্ষীরা, ধনে, কেশুর, ষষ্টিমধু, পানিফল, জীরা, রুষ্ণজীরা, যবানী, বীজকোষ, জটামাংসী, মোরি, মেথি, ভূমিকুশ্নাশু, তালমূলী, অশ্বগন্ধা, কর্চ্চর, নাগকেশর, মরিচ, পিয়াল-বীজ, শিমুলবীজ, গজপিরলী, পদ্মবীজ, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, এবং লবঙ্গ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ অর্জনোয়া। অনস্তর তাহাতে পারদভঙ্গ, বঙ্গ, সীসক, লোহ, অন্র, কস্তরী ও কপূর্চ্ণ অর মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া এই মোদক প্রস্তুত করিবে। অগ্রির বল বিবেচনায় মাত্রা স্থির করিয়া সেবন করা বিধেয়। ভূকায় উত্তমরূপে পরিপাক হইলে আহারের পূর্বেইহা সেবন করা কর্ত্রয়। ইহা সেবনে জঠরায়ি, বল, বীর্যা, ও কামর্জি হয় এবং বার্জক্য নষ্ঠ ও শরীরের পৃষ্টি হইয়া অশ্বের স্থায় মৈথুনক্ষম হইয়া থাকে। ইহাকে রতিবল্লভ-পূগপাক কহে।

এই প্রশালীতে রতিবল্লভপূগপাক প্রস্তুত করিয়া সুরা, ধুস্তুরবীজ, আকল, স্থ্যাবর্ত্ত, হিঙ্গলবীজ, সমুদ্রফেন ও মাজুকল প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, খসফলোদ্ভূত বন্ধল অর্দ্ধছটাক এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধাংশ সিদ্ধি চূর্ণ মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হয়, ইহার নাম কামেশ্বর মোদক, ইহা অতি শ্রেষ্ঠ বাজীকরণ।

স্থপক আত্রের রস ১॥৪ একমণ চব্বিশ সের, চিনি /৮ সের, ত্বত /৪ সের, শুগীচূর্ণ /> সের, মরিচ /।। অর্দ্ধদের, পিপ্ললী /।। একপোয়া ও জল ১৬ দের, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃত্তিকানির্মিত পাত্রে পাক করিবে, পাককালে কার্চনির্মিত হাতাদ্বারা আলোড়ন করিতে হয়। পাকে তাহা গাঢ় হইয়া আসিলে নিচে নামাইয়া ধনে, জীরা, হরীতকী, চিতা, মুথা. দারুচিনি, স্থলজীরা, পিপ্পলীমূল, নাগকেশর, এলাচির দানা, লবঙ্গ ও জাতীপুষ্প প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধপোয়া ভাষাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ক্রমে শীতল হইলে তাহাতে পুনরায় একসের মধু প্রক্ষেপ দিবে। ভোজনের পূর্ব্বে অগ্নির বলামুসারে মাত্রা-নিরূপণ করিয়া সেবন করিতে হয়। ইহাতে গ্রহণী প্রভৃতি বছবিধ রোগ প্রশমিত হয় এবং বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া অখ্রের স্থার মৈথুনক্ষম হয়। ইহা অতি উত্তম বাজীকরণ। ইহার নাম আমুপাক। অতিশয় ইন্দ্রিয়দেবনাদি দ্বারা শিশ্রের উত্তেজনা রহিত হইলে গোক্ষুরচূর্ণ ছাগীছগ্নের সহিত পাক করিয়া উহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রোগ অতি শীব্ৰ প্ৰশমিত হয়।

তিলতৈল /৪ সের, কঝার্থ রক্তচন্দন, বকম, কালীয়াকড়া,

অগুরু, কৃষ্ণাগুরু, দেবদারু, সর্লকার্চ, পদ্মকার্চ, কুশ, কাশ, শর, উলু, ইক্ষুমূল, কর্পুর, মুগনাভি, লতাকস্তুরী, শিলারস, কুৰুম, রক্তপুনর্নবা, জাতীফল, জাতীপত্র, লবন্ধ, বড় ও ছোট এলাচি, কাকলাফল, পুরুা, তেজপত্র, নাগকেশর, বালা, বেনার মূল, জটামাংসী, দারুচিনি, ঘতকর্পুর, শৈলজ, নাগরমুথা, (त्रपूका, श्रिम्रक्रू, छात्रिमन, खन् खन् , नाका, नथी, ध्ना, धारेक्न, গাঠিয়ান, মঞ্জিষ্ঠা, তগরপাদিকা এবং মোম এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা, চতুর্গুণ জলে ষ্ণাবিধানে পাক করিবে। এই তৈল গাত্তে মৰ্দন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধও গুক্রাধিক্যে যুবার ভাষ স্ত্রীদিগের প্রিয় হয়। বিশেষত: বদ্ধা স্ত্রী এই তৈল মাখিলে তাহার বন্ধাত্বদোষ প্রশমিত হয়। ইহাকে চন্দনাদিতৈল কহে।

দশমূল, পিপ্ললী, চিতা, কপিখ, বহেড়া, কটফল, মরিচ, শুগী, সৈন্ধব, রক্তরোহীতক, দন্তী, দ্রাক্ষা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আমলকী, বিভঙ্গ, কাকড়াশৃঙ্গী, দেবদারু, পুনর্নবা, ধনে, লবন্ধ, শোনালু, গোক্ষুর, বৃদ্ধদারক, পারুল ও বীরণমূল প্রত্যেকে একপোয়া ও হরীতকী /৮ সের, এই সকল একত্র করিয়া ২ মণ জলে পাক করিবে। হরীতকী উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে পরে উহাতে মধু দিবে। তৎপরে তিন দিন, পাঁচ দিন ও দশ দিনে পুনরায় উহাতে মধু নিক্ষেপ করিতে হইবে। এই-রূপে হরীতকী দৃঢ় হইয়া আসিলে মতপাত্রে তাহা মধুপূর্ণ করিয়া রাখিবে। এই মধুপক হরীতকী সম্বন্ধে ধরস্তরি স্বয়ং বলিয়া-ছেন, ইহা ভক্ষণে খাস, কাশ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত এবং বলবীর্যা বর্দ্ধিত হইয়া রোগী অত্যধিক স্থরতক্ষম হয়।

শুকশিম্বীবীজ অর্দ্ধদের ও ম্বত /৪ সের গব্যহুগ্নে পাক করিতে হইবে। পরে ইহা গাঢ় হইয়া আসিলে নামাইয়া উক্ত বীজের চাল চাডাইয়া উত্তমরূপে পেষণ করিবে এবং সেই পিষ্ঠ পদার্থ লইয়া বটী প্রস্তুত করিয়া ঐ বটী মতে পাক করিয়া দিগুণ চিনির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তৎপরে ঐ বটীসকল নিমগ্ন হইতে পারে এরূপ পরিমাণ মধু একটা পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে ঐ বটা ন্তাপন করিতে হইবে। ইহার আড়াই তোলা পরিমাণে প্রাতে ও সায়ংকালে ভক্ষণ করিলে শুক্রের তরলতা নষ্ট করিয়া শিশের উত্তেজনা বৃদ্ধি করে এবং অশ্বের তায় রতিশক্তি জন্মে। ইহার নাম বানরী বটিকা।

আকারকরভ ( আকরকড়া ), শুগী, লবদ, কুষুম, পিপ্পলী, জাতীফল, জাতীপুষ্পা, রক্তচন্দন এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ প্রত্যেকে অদ্বছটাক এবং অহিফেন অদ্বপোয়া এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুর সহিত একমাষা পরিমাণে রাত্রে সেবন করিলে শুক্রস্তন্তিত হইয়া অত্যন্ত রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ( ভাবপ্র° বাজীকরণাধি°)

বাভটে লিখিত আছে বে— "বাজীকরণমরিচ্ছেৎ সততং বিষয়ীপুমান্। তুষ্টি: পুষ্টিরপত্যঞ্চ গুণবত্তত্ত সংশ্রিতম্॥ অপত্যসন্তানকরং যৎসন্তঃ সংপ্রহর্ষণম। বাজীবাতিবলো যেন যাত্যপ্রতিহতো২ঙ্গনাঃ # তবত্যতিপ্রিয়ঃ স্ত্রীণাং যেন যেনোপচীয়তে। ত্বাজীকরণং তদ্ধি দেহস্যোর্জ্জস্করং পরম ॥ धर्म्गाः य<del>শञ्च</del>भायुष्याः ८लाकष्वयुत्रभायनम् । অহুমোদামহে ব্ৰশ্বচৰ্য্যমেকান্ত নিৰ্ম্মলম্॥ অল্লসত্বস্তু ক্লেশৈর্বাধ্যমানস্ত রাগিণঃ। শরীরক্ষয়**রকার্থং** বাজীকরণমচ্যতে ॥ কল্লভোদগ্রবয়সো বাজীকরণসেবিন:। সর্কেষ্ তুষহরহর্ব্যবায়ো ন নিবার্যাতে ॥" (বাভট উ° ৪০ অ°)

বিষয়ীপুরুষ বাজীকরণযোগসমূহ ব্যবহার করিবেন, কারণ এই বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিলে তৃষ্টি, পুষ্টি, গুণবান পুত্র এবং সম্ম আনন্দ বৃদ্ধিত হয়। ইহাতে বাজী অর্থাৎ অশ্বের স্থায় প্রবেজমতা জন্মে. জ্মত এই যোগের নাম বাজীকরণ। ইহাতে স্ত্রীদিগের দর্প-চুৰ্ণ এবং তাহাদের অতিশয় প্রিয় হওয়া যায়। এই যোগ দেহের বলবর্দ্ধক, ধর্মকর, যশস্কল, আয়ুর্বদ্ধক এবং লোকম্বন্ধ রসায়ন। যাহাদের শরীর বলহীন হইয়াছে, অথবা রোগ শোকাদি দারা যাহাদের শরীর জীর্ণ আছে, তাহাদের শরীর-ক্ষর রক্ষার জন্ম বাজীকরণযোগ সেবন করা আবশ্রক। বৃদ্ধ ব্যক্তিও বাজীকরণযোগ সেবন করিয়া শরীরের সামর্থ্য ও বছ স্ত্রীতে উপ-গত হইবার সামর্থ্য লাভ করিয়া থাকেন।

"চিস্তরা জরমা শুক্রং ব্যাধিভি: কর্ম্মকর্ষণাৎ। ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতিনিষেবণাৎ ॥"

বাজং শুক্রং তদস্থাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী পুরুষোহনেন ইতি বাজীকরণং, অথবা বাজীব যোগাৎ যত্ন কং চরকে— ১৯১১ চন ১৯১১ চন ১৯১১

"যেন নারীষু সামর্থাং বাজীবলভতে নর:। যেন বাপ্যধিকং বীর্ঘ্যং বাজীকরণমেব তৎ ॥"

(ভৈষজ্যরত্না• বাজীকরণাধি•)

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, ক্লেশজনক কর্ম্ম, উপবাস এবং অতি-রিক্ত স্ত্রীসঙ্গমাদি দারা দেহের শুক্রক্ষয় হইয়া থাকে। সেই হেতু, দেহের বল ও গুক্রক্ষয় নিবারণ জন্ম বাজীকরণ যোগ **टमवर्न विर**धम । यन्त्रां श्रुकत्मत्र खीमक्रमविष्ठम **अत्थत ग्रा**म শক্তি ও অতিশর শুক্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাজীকরণ কহে।

যদি অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম করা যায়, অথচ বাজীকরণ ঔষধ

খ্যবন না করা যায়, তাহা হইলে গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, ক্শতা, ইন্দ্রিয়দৌর্বল্য, শোষ, উচ্ছ্যোস, উপদংশ, জর, অর্শ, ধাতু সকলের ক্ষীণতা, বায়্প্রকোপ, ক্লীবতা, ধ্বজভঙ্গ ও স্ত্রীর অপ্রিয়তা এই সমুদ্র ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এইজন্ম এই সকল অবস্থা ঘটিলে বাজীকরণ সেবন করা আবশ্রক।

বে সকল দ্রব্য মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুদ্ধর, ধাতুপোষক, গুরু ও চিত্তের আহলাদজনক, তাহাদিগকে বৃষ্য বা বাজীকরণ যোগ কহে। মাবকলাই দ্বতে ভাজিয়া হুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। শতমূলী ২ তোলা, হৢগ্ধ একপোয়া, ফল একদের, শেষ একপোয়া, ইহা পান করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়। ক্ষুদ্র সিম্লের মূল ও তালমূলী একত্র চূর্ণ করিয়া মৃত ও হুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাজীকরণ হয়। ভূমিক্মাণ্ডের মূল চূর্ণ, দ্বত, হৢগ্ধ বা যজ্ঞভূষ্রের রসের সহিত ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধবিক্তরও যুবার ভার সামর্থ্য হইয়া থাকে। সামলকী চূর্ণ আমলকীর রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া দ্বত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া পরে অর্দ্ধপোয়া গব্যহ্গধ্ব পান করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্তে, ক্যায়, অনু, ক্ষার, শাক বা অধিক লবণ ভোজন করিলে বীর্ঘ্য হানি হয়। ধাজীকরণ যোগ সেবন কালে এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে দেবন করিবে না। পিপুল চুর্ণ, সৈন্ধব লবণ, ঘত ও চুগ্ধ-বোগে সিদ্ধ ছাগলের কোষম্বয় ভক্ষণ করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। নিম্বৰ তিল ছাগলের অণ্ডকোষের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছথে এক-বার ভাবনা দিবে, পরে ইহা ভক্ষণ করিলে অধিক পরিমাণে রতি ক্ষমতা জন্মে। ভূমিকুখাওচুর্ণ ভূমিকুখাও রসে ভাবনা দিয়া ঘত ও মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রতিশক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমলকীচুর্ণ আমলকী রুদে ভাবনা দিয়া ঘত ও চিনি বা মধুর সহিত সেবন করিলে অশীতিপর বৃদ্ধও যুবার স্থায় রতিশক্তিসম্পন্ন হয়। ভূমিকুমাণ্ডের মূল ও ষজ্ঞভুষুর একতা পেষণ করিয়া দ্বত ও চুগ্নের সহিত ভক্ষণ করিলে বুদ্ধ ব্যক্তিও তরুণত্ব প্রাপ্ত হয়। আম ল্কীর বীজ ও কুলেখাড়ার বীজ চূর্ণ মধু, চিনি ও ধরোফ হুগ্নের সহিত সেবন করিলে শুক্রক্ষ হয় না। শতমূলী ও কুঁচমূল চূর্ণ, অথবা কেবল কুঁচমূল চূর্ণ হুগ্নের সহিত ভক্ষণ করিলে বীর্য্য বৃদ্ধি পায় ৷ যৃষ্টিমধূচূর্ণ ২ তোলা ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া হুগ্ধ পান করিলে অতিশন্ন বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। গোক্ষুর বীজ, কুলেথাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশী বীজ, গোরক্ষচাকুলে, ও বেড়েলামূল এই সমুদায়ের চূর্ণ অগ্নির বলান্মুসারে উপযুক্ত মাত্রায় রাত্রিতে সেবন করিলে অতিশয় রতিক্ষমতা জন্মে। সম্বমাংস বা মৎস্থ বিশেষতঃ সরলপুঁটীমাছ ঘতে ভাজিয়া প্রত্যহ ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসঙ্গম করিয়া ক্ষীণতা উপস্থিত হয় না।

শতমূলী চুর্ণ /২ সের, গোক্ষুর বীজ /২ সের, চুবজি আনু
/২। সের, গুলঞ্চ /০০০ ছটাক, ভেলাচুর্ণ /৪ সের, চিতামূল চুর্ণ
/২। সের, তিল তপুল /২ সের, মিলিত ত্রিকটু চুর্ণ /১ সের,
চিনি /৮০০ সের, মধু /৪।০০ ছটাক, ত্বত /২০০ ছটাক, ভূমিকুমাও চুর্ণ /২ সের, একত্র করিয়া দ্বত ভাতে রাখিতে হইবে,
ইহার মাত্রা ২ তোলা। ইহা সেবনে নামাবিধ রোগ ও
জারা দ্বীভূত হইয়া বল ও বীধ্য এবং ইক্রিয়শক্তির বৃদ্ধি হয়।
ইহার নাম নরসিংহ-চুর্ণ।

ইহা ভিন্ন গোধ্মাত ত্বত, বৃহদর্যগন্ধাদি ত্বত, গুড়কুরাওক, বৃহচ্ছতাবরীমোদক, রতিবলভমোদক, কামাগ্রিসন্দীপনমোদক, কারপ্রান্তরস, মকর্থকারস, কামিনী মদভন্ধন, হরশশাস্ক, কামধের, লক্ষণালোহ, গন্ধামৃতরস, কর্ণসিন্তর, অরহদরী ওড়িকা, পল্লবসারতৈল, প্রীগোপালতৈল, মৃতসঞ্জীবনী হরা, দশম্লারিপ্ত ও মদনমোদক প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বল ও বীর্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া উত্তম বাজীকরণ হয়। এই সকল ঔষধের প্রস্তুত প্রণালী তত্তদ্দ শব্দ ও ভৈষ্কারত্বাবলার নাজীকরণাধিকারে দ্রপ্তরা। ইহা ভিন্ন ধ্বজভঙ্গাধিকারে যে সকল যোগ ও ঔষধাদি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বাজীকরণে বিশেষ প্রশাস্ত। অর্থগন্ধা ত্বত, অমৃতপ্রান্দ হত, প্রীমদনানন্দনমাদক, কামিনী-দর্শন্ন, স্বলচন্দোদর ও বৃহচ্চন্দোদর, মকর্থবজ, সিন্ধস্ত, কামদীপক, সিদ্ধ-শাল্মলীকল্ল, পঞ্চশন্ন, ত্রিকণ্টকাত্যমাদক, রসালা, চন্দনাদি তৈল, প্রভাগন্ধা, পূর্ণচন্দ্র ও কামাগ্রিসন্দীপন প্রভৃতি ঔষধও বাজীকরণে বিশেষ ফলপ্রান্ধ।

জাতীপত্র, নাগেশ্বর, পিপুল, কাঁকলা, মাজুফল, খ্রামালতা, कर्रेकन, अनस्त्रम्न, अध्यम, वह, मूला, मही, क्रिमस्स्की, क्रिमाश्मी, শিম্লমূল, ধাইফুল, কট্কী, গোক্ষুরবীজ, মেথী শতমূলী, আল-कूमी तीज, कूरनथाएं। तीज, ठांकूरन, धुजूता तीज, शम, कूए, উৎপল-কেশর, বষ্টিমধু, চন্দন, জায়ফল, ভূমিকুমাও, ভালমূলী, कमनी, প্রিয়ন্ত্র, জীবক, ঋষভক, ওঁঠ, মরিচ, ত্রিফলা, এলাচি, শুডত্বক, ধনে, তোপচিনি, হিজলবীজ, লবঙ্গ, আকরকরা, বালা, কপুর, কুন্ধুম, মৃগনাভি, অভ্র, স্বর্গ, রৌপ্যা, সীসক, বঙ্গ, লৌহ, হীরা, তাম, মুক্তা, রদদিল,র, হরিতাল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ এবং এই সমুদায়ের সিকি অংশ সিদ্ধিচুর্ণ ও সর্ব্যসমষ্টির অর্দ্ধেক চিনি চিনির সমান মধু, অল্প জল এই সকল দ্রব্য একত্র মৃত্র অগ্নিতে লেহবৎ পাক করিতে হইবে। পরে ইহাতে কিঞ্চিৎ ঘুত মিশ্রিত করিতে হইবে। এই ঔষধ উত্তম বাজীকরণ, ইহা সেবনে দেহের পুষ্টি ও বলবীর্ঘাদি বৃদ্ধি হয়। ফ্লেছ বা যবনগণ এই মুফর ঔষধ আবিষ্ণার করেন, এইজগু ইহার নাম মোফরবা।

"শ্রেচ্ছেনোক্তঃ স্থলেহে। মুফর ইতি মতঃ সেব্যতাং সর্বকালং। কাম্যং বামাপ্রমোদং সকলগদহরং রাজ্যোগ্যং প্রদিষ্টং ॥" ( ভৈষজ্যরত্না° বাজীকরণাধি°)

এই সকল বাজীকরণ ঔষধ সেবনান্তে উপযুক্ত পরিমাণে হগ্ধ ও শীতল জল পান করিয়া প্রাক্সন্তাতিত ইন্দ্রিয়বেগাক্রান্তা রসজ্ঞা রমনীর সহিত রতিক্রীড়া করিলে কিঞ্চিনাত্র ধাতু বৈষম্য উপস্থিত হয় না। যে নারী স্থরূপা, যুবতী, স্থলক্ষণসম্পন্না, বয়্নস্থা ও স্থানিক্ষতা তাহাকে বৃষ্যতমা বলা যায়।

"যোগান্ সংসেব্য ব্যান্ মিতম্পপন্ন: শীতলঞ্চাস্থ পীতা গচেছনারীং রসজ্ঞাং স্মনশবতর্ণীং কাম্কঃ কামমাজে। বামে ছৃষ্টঃ প্রজ্ঞাং ব্যপগতস্থরতন্তৎ সমূৎপাঞ্চসত্তঃ কান্তঃ কান্তাঙ্গসঙ্গাদহম্পি ন বৈ ধাতৃবৈষম্যমেতি॥ স্থান্ত্রপা বোবনন্তা চ লক্ষণৈইদি ভূষিতা। বন্ধতা শিক্ষিতা বা চ সা স্ত্রী ব্যাতমা মতা।" (ভৈষজ্যবৃত্তাং বাজীকরণাধিং)

চরক, সূক্রত, বাভট, হারীত সংহিতা প্রভৃতি বৈশ্বক গ্রন্থে বাজীকরণাধিকারে এই বোগের সমস্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, বাহুলাভয়ে তাহা আর লেখা হইল না। যে সকল দ্রব্যে বল রৃদ্ধি হয়, সেই সকল দ্রব্য মাত্রই রুব্য বা বাজীকরণ।

যে সকল ঔষধে শুক্রতারল্য বিনষ্ট হয়, সেই সকল ঔষধ সেবন করিলেও বাজীকরণক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বাজীকাৰ্য্য (ক্নী) ৰাজীক্ৰিয়া, বাজীকরণ। বাজীবিধান (ক্নী) স্থৰতশক্তিবৃদ্ধির ৰিধি। ( শুক্লযজু: ১১১৯)

বাজেধ্যা (স্ত্রী) যজের দীপ্তি। (শুক্লযজু ১।২৯) বাজ্য (পুং) বাজস্ত গোত্রাপত্যং বাজ (গর্নাদিভ্যো যঞ্। ৪।১।১০৫) ইতি যঞ্। বাজের গোত্রাপত্য।

বাজেয় (ত্রি) বজ (স্থাদিভো ঢঞ্। শা ৪।২।৮০) ইতি ঢঞ্। বজের অদ্রভব, বজ্রপতনের অদ্রভবস্থান, বজু দারা নির্ভু। বজ্লপতনস্থানবাদী।

বাস্ত্র, বাহণা, ইচছা। ভাদি পরদৈ সক দেট। লট্ বাহ্ছতি।
লোট বাহত্। লিট্ ববাহা লুট্ বাহ্ছিতা। লুঙ্ অবাহ্ছীৎ।
সম + বাহ্ছ = কাম।

বাপ্তা (ন্ত্রী) বাস্থনমিতি বাছি ইচ্ছারাং গুরোশ্চেত্য: টাপ্।
আত্মরুত্তিগুণবিশেষ। ইহা হুই প্রকার, উপায়বিষয়িনী ও ফলবিষয়িনী, ফল শব্দের অর্থ স্থথ ও হঃখাভাব। 'হঃখং মাভূৎ স্থথং
মে ভূয়াৎ' আমার হঃখ না হউক এবং স্থথ হউক এইরূপ ফলবিষয়িনী যে আত্মরুত্তি তাহাকে কলবিষয়িনী বাস্থা কহে। এই
ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞানই কারণ এবং উপায়েচ্ছার প্রতি ইইসাধনতাজ্ঞানকারণ, ইইসাধনতাজ্ঞান না হইলে বাস্থা হইতে

পারে না, ইউসাধনতাজ্ঞান অর্থাৎ আমার এই কার্য্যে ভাল হইবে এই জ্ঞান না হইলে কার্য্যের প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বেই ইউসাধনতাজ্ঞান হইয়া থাকে।

"আয়র্ভিগুণবিশেষঃ লা চ দিবিধা যথা উপায়বিষয়িণী কল-বিষয়িণী বা। ফলং স্থুং ছঃখাভাবশ্চ। তত্র ফলেছোং প্রতি ফলজানং কারণং উপায়েছোং প্রতি ইপ্রসাধনতাজ্ঞানং কারণং।" (সিকাস্তম্কাবলী) পর্যায়—ইছো, কাজ্জা, স্পৃহা, ঈহা, তৃট্, লিপ্সা, মনোরথ, কাম, অভিলাম, তর্ম, আকাজ্জা, কান্তি, অগ্রচয়, দোহদ, অভিলাষ, কক্, কৃচি, মতি, দোহল, ছল। (জটাধর)

বাঞ্জিত ( ত্রি ) বাঞ্জ । অভিলাষিত।

"বাঞ্চিতং ফলমাপ্নোতি স লোকে নাত্র সংশয়ঃ।

ইতি বন্ধা স্বয়ং প্রাহ সরস্বত্যাঃ স্তবং শুভম্॥" ( তন্ত্রসার ) বাঞ্ছিন্ ( বি ) বাঞ্চীতি বাঞ্ ণিনি। বাঞ্নীয়মাত্র, অভীপ্ত-মাত্র স্ত্রিয়াং ভীষ্। বাঞ্নী—বাঞ্নীয়া নারী; পর্য্যায়—লজ্জিকা, ফলতুলিকা। ( ত্রিকা°)

বাট (পুং) বটাতে বেষ্টাতে ইতি বট-ঘঞ্। ১ মার্গ। ২ বৃত্তি স্থান। (মেদিনী)

'মুখং নিঃসরণে বাটে প্রাচীনাবেষ্টকৌ বৃতিঃ।' (হেম)

ও বাস্ত । ৪ মঞ্জাপ।

"ছত্রং সদত্তং সজলং কমগুলুং
বিবেশ বিভ্রন্ধমেধবাটং।" (ভাগ' ৮।১৮।২৩)
বটভেদমিতি বট-অণ্। (ত্রি) ৫ বটসম্বন্ধী।
"বান্ধণো বৈৰণালাশৌ ক্ষত্রিয়ো বাটখাদিরৌ।" (মমু ২।৪৫)
'বাটঃ পথি ব্রতৌ বাটং বরত্তে গাত্রভেদয়োঃ।' (হেম)
(ক্লী) বরগু, গাত্রভেদ।

বাটক ( খং ) গৃহ।

বাটধান (পু:) > নিরুষ্ট জাতিভেদ। ২ ব্রাহ্মণীর গর্ভে বর্ণ-ব্রাহ্মণের ঔরসজাত সন্তান সম্ভতি। (মনু ১০।২১)

বৃত্তিমূল ( তি ) বটমূল সম্বন্ধীয়। ( হরিবংশ )

বাটর (ক্রী) বটরৈঃ ক্বডং (ক্র্যোভ্রমরবটরপাদপাদঞ্। পা ৪।৩।১১৯) ইতি অঞ্। বটর কর্তৃক ক্বত, চোর বা দঠ কর্তৃক ক্বত।

বাটশৃন্ডালা (স্ত্রী) বাটরোধিকা শৃন্ধলা শাকপার্থিবাদিবৎ মধ্যপদলোপঃ। পথরোধক শৃন্ধলা, পর্য্যান—লন্তা। (হারাবলী) বাটকপি (পুং) বটাকোরপতাং পুমান্ বটাকু (বাহ্বাদিভাশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। বটাকুর গোত্রাপত্য।

বাটিক। (স্ত্তিতে বেষ্টাতে প্রাচীরাদিভিরিভি বট বেষ্টনে সংজ্ঞারামিতি ধূল্টাপ্, অত ইম্বং। বাস্ত্রাটী। সা স্নানায় গতে তত্মিন্ শাকার্যং শাকবাটিকাং। প্রবিপ্তা ধাবক থরং থাদন্তং শাকমৈক্ষত॥

( কথাসরিৎসাং ৭২।২০৬ )

২ বাট্যালক। (শব্দরত্ব।) ও হিঙ্গুপত্রী। (শব্দরত্ব) বাটা (স্ত্রী) বলৈতে বেষ্ট্যতে ইতি বট বেষ্টনে মঞ্, গৌরাদিষাৎ ঙীষ্। ১ বাট্যালক। (শব্দরত্না°) ২ কুটী। ৩ বাস্ত্ত। (মেদিনী) "বাস্বস্ত্রী বেশ্ম ভর্ব্বাটী বাটিকা গৃহপোতকঃ।" ( শব্দরত্না°) ৰাটী নিৰ্মাণ সম্বন্ধে শাস্ত্ৰে বিশেষ বিশেষ বিধান আছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাথিয়া বাটী নির্মাণ করা উচিত। কারণ বে স্থানে বাস করিতে হয়, তাহার শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি করা সর্বতোভাবে বিধেয়। প্রথমে বাটীর স্থান নিরূপণ করিয়া শল্যোদ্ধার প্রণালী অনুসারে ঐ বাটীর শল্যোদ্ধার করিবে। শলোদ্ধার না করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে নাই। দৈবজ্ঞ যথানিয়মে ভূমিখননাদি করিয়া শূল্যের অনুসন্ধান করিবেন, যদি সেই বাটীতে পুরুষপরিমিত ভূমিখনন করিয়াও শল্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে বাটীতে মাটীর ঘর করিবে। তাহার নিম্নে শল্য থাকিলে দোষাবহ নহে, কিন্তু যে বাটীতে প্রাসাদ নির্ম্মিত হইবে, সেই বাটীতে যতক্ষণ জল না পাওয়া যায়, ততক্ষণ শল্য দেখিতে হইবে, তাহাতেও যদি শল্য না পাওয়া যায়, তাহাতে দোষের নহে। দৈবজ্ঞ বিশেষরূপে গণনা করিয়া দেখিবেন শল্য কোন স্থানে আছে, গণনায় স্থান নিরূপণ করিয়া তবে সেই স্থান খনন করিতে হইবে।

'স্থেনিশ্চিতাং মন্দিরভূমিমাদৌ নিখার তোরাবধি যত্নতন্তাম্।
কুর্যাদিশল্যামথবা নূমানং খাত্বাথবা প্রশ্নবশাদিধিজ্ঞম্॥
দুর্বা প্রবালাক্ষতপুপপাণিঃ গুচিঃ গুচিং দৈববিদং নমেত্য।
পুচ্ছেদিনীতো মধুরস্বরেণ শল্যস্ত তত্ত্বং ভবনে তদীশঃ॥
পুরুষাধঃ স্থিতং শল্যং ন গৃহে দোষদং ভবেৎ।
প্রাসাদে দোষদং শলাং ভবেৎ যাবজ্ঞলান্তকম্॥"(জ্যোতিন্তত্ত্ব)
[শল্যোদ্ধারপ্রপালী শল্যোদ্ধার শন্তে দেখ ]

্ শল্যোদ্ধারপ্রণালা শল্যোদ্ধার শব্দে দেখ ]
বাটীতে গৃহারস্ত করিলে গৃহস্বামীর অঙ্গে যদি অতি কণ্ডুতি
(অতিশ্ব চুলকণা) হয়, তাহা হইলে জানিবে যে বাটীতে শল্য স্পাছে, তথন পুনরায় শল্যোদ্ধারের চেষ্টা করিবে।

"গৃহারন্তেহতি কণ্ডুতিঃ স্বাম্যঙ্গে যদি জান্নতে।
শল্যং ত্বপনন্তেত্র প্রাসাদে ভবনেহিপ বা ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
বাটী নির্মাণ বিষয়ে যে স্থানে হস্ত শব্দের উল্লেখ আছে তথার
ক্ষোনি অর্থাৎ কন্নই হইতে মধ্যমান্ত্র্লির অগ্র পর্যান্ত এক হস্ত
স্থির করিতে হইবে। "বাটীব্যবস্থাহন্তোপ্যত্রককোন্যুপক্রম
মধ্যমান্ত্র্লাগ্রপর্যান্তঃ" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটীর যে সমুদর স্থান আছে ঐ সকল স্থানের দেবাদি

সকলেরই কিছু কিছু অধিকার আছে, তাহার মধ্যে অপ্তাবিংশ প্রেতভাগ, নরের বিংশভাগ, গন্ধর্কদিগের দাদশ ভাগ এবং দেবতাদিগের চারিভাগ স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই সকল ভাগ স্থির করিয়া প্রেতের যে নির্দিষ্ট অংশ তাহাতে গৃহাদি করিবে না, নরের যে বিংশতি ভাগ, তাহাতে গৃহাদি নির্দ্মাণ করিবে, ঐ স্থানে নির্দ্মিত গৃহাদি মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। বাটীর কোণ, অন্ত এবং মধ্যস্থলে গৃহাদি নির্দ্মাণ করিবে না, কারণ কোণে গৃহাদি নির্দ্মাণ করিলে ধনহানি, অন্তে রিপুভয় এবং মধ্যে সর্বনাশ হইয়া থাকে।

"অষ্টাবিংশপ্রেতভাগা নরভাগাশ্চ বিংশতিঃ।
ভাগা দাদশ গদ্ধবিশ্চিতারো দেবতাংশকাঃ।
প্রেতভাগং পরিত্যজ্ঞা নরভাগে গৃহং শুভম্॥"
যথা সারসংগ্রহে—
ন কোণেষু গৃহং কুর্য্যাৎ নাপ্যন্তে নাপি মধ্যতঃ।
কোণে চ ধনহানিঃ ভাদত্তে রিপুভয়ং ভবেৎ।
মধ্যে চ সর্বনাশ ভাত্তমাদেতদ্বিবর্জয়েয় ॥"

বাটীর পূর্ব্ব এবং উত্তরদিণের ভূমি ক্রমনিয়ভাবে করিতে হয়, অর্থাৎ বাটীর জনীর ঢাল পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে হইবে, এই হইদিক্ দিয়া জল নির্গত হইবে, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের ভূমি ঐরপ ক্রম নিয় করিবে না। বাটীর পূর্ব্বদিকে প্লব (ক্রমনিয়-ভূমি) থাকিলে বৃদ্ধি, উত্তর দিকে হইলে ধনলাভ এবং পশ্চিমদিকে হইলে ধনহানি ও দক্ষিণে হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, অতএব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কথন প্লব করিবে না।

"পূর্বপ্রবো বৃদ্ধিকরো ধনদশ্চোত্তরপ্লবঃ।
দক্ষিণপ্লবতো মৃত্যু ধনহা পশ্চিমপ্লবঃ॥
বাস্তনঃ প্রাগাদি নীচত্বফলম॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

বাটার পূর্বাদিকে বট, দক্ষিণদিকে উত্তম্বর, পশ্চিমে পিপ্লক্ষ এবং উত্তর্গদিকে প্রব বৃক্ষ রোপণ করিবে, এই চারিদিকে উক্ত চারি প্রকার বৃক্ষ রোপণ করিলে শুভ হইয় থাকে, ইহার অন্তথা করিলে অশুভ হইয় থাকে। ইহা ভিন্ন বাটাতে জম্বীর, পুগ, পনস, আমক, কেতকী, জাতী, সরোজ, তগরপত্র, মল্লিকা, নারিকেল, কদলী এবং পাটলা বৃক্ষ রোপণ করিলে গৃহত্বের শুভ হইয় থাকে। এই সকল বৃক্ষরোপণের দিক্ নিয়ম নাই, স্থবিধা অনুসারে যে কোন দিকে করা যাইতে পারে। দাড়িম, অশোক, পুনাগ, বিল্ব ও কেশর বৃক্ষ গুভজনক, কিন্তু বাটাতে রক্তপুষ্পের গাছ করিতে নাই, করিলে ভর হয়। ইহা ভিন্ন ক্ষীরী অর্থাৎ যে গাছের আটা ঝরে, কণ্টকী বৃক্ষ ও শালালি বৃক্ষ রোপণ করিতে নাই, কারণ ক্ষীরীবৃক্ষ রোপণে পশু হইতে ভয় এবং শালালি বৃক্ষে গৃহবিচ্ছেদ ঘটয়া থাকে।

"ভবনন্ত বটঃ পূর্বের জাতঃ ত্রাৎ সর্ব্বকামিকঃ।
উড়ুম্বরতথা যাম্যে বারুণে পিপ্ললঃ শুভঃ।
প্লক্ষশ্চোত্তরতো থতো বিপরীতো বিপর্যায়ে॥
জম্বীরপূগপনসামকেতকীভি
জাতী সরোজতগরপত্রমল্লিকাভিঃ।
যরারিকেলকদলীদলপাটলাভি
যুক্তিং তদাশ্রমপদং শ্রিয়মাতনোতি॥
শোভনা দাড়িমাশোকপুরাগবিষকেশরাঃ।
রক্তপুজারয়ং প্রাক্তঃ ক্ষীরিণা চ পশোর্ভয়ম্।
কন্টকারিভয়ং কুর্যাৎ গৃহভেদঞ্চ শাল্মলিঃ॥" (জ্যোতিস্তম্ব)
বাটীর কোথায় কোন্ বৃক্ষ রোপণ বিহিত বা নিষিদ্ধ, কি কি
বৃক্ষ বাটীতে থাকিলে ও কোন্ কোন্ বৃক্ষের নিকট শিবির
সংস্থান হইলে কিরপ শুভাশুভ ঘটে এবং বাটীর কোন্ দিকে জল
থাকিলে মঙ্গল হয় এবং উহার দার, গৃহ ও প্রাকারাদির প্রমাণ
ও লক্ষণাদি সম্বন্ধে ব্রক্ষবৈবর্ত্ত পুরাণে এইরপ উক্ত হইয়াছে—

শ্রীভগবান বলিয়াছেন, গৃহীদিগের আশ্রমে নারিকেল তরু থাকিলে ধন সম্পৎ হয় এবং উহা যদি গৃহহর ঈশানে বা পূর্বা-দিকে থাকে, তাহা হইলে পুত্র লাভ হয়। তরুরাজ রসাল সর্বা-ত্রই মঙ্গলার্ছ ও মনোহর। ঐ বুক্ষ বাটীর পূর্ব্বদিকে থাকিলে গহন্তের সম্পৎ লাভ ঘটে। এতদ্বিন্ন বিশ্ব, পনস, জম্বীর ও বদরী এই সকল বৃক্ষ পৃষ্ঠদিকে থাকিলে পুত্রপ্রদ হয় এবং দক্ষিণদিকে হইলে ধন দান করিয়া থাকে। গৃহী উহাদিগের দারা সর্ব্বত্রই সম্পৎলাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। জমুরক্ষ, দাড়িম্ব, কদলী ও আমাতক, ইহারা পূর্বাদিকে থাকিলে বন্ধপ্রদ হয় এবং দক্ষিণে থাকিলে মিত্র দান করে। গুবাক বৃক্ষ দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রহিলে ধন পুত্র ও লক্ষ্মী লাভ হয়, ঈশান কোণে থাকিলে স্থ দান করে এবং ইহা ভিন্ন ঐ বৃক্ষ যে কোন স্থানে থাকিলেও মঙ্গলাবহ হইয়া থাকে। চম্পক বাটীর সর্ব্বত্রই রোপণ করা যাইতে পারে; ঐ বৃক্ষ গৃহীর মঙ্গলপ্রদ। এতদ্বিন্ন অলাবু, কুলাও, মায়ামু, স্থকামুক, থর্জ্জুরী, কর্কটী, বাস্তক, কারবেল্ল, বার্ত্তাকু ও লতাফল এই সকল শুভ প্রদ। বাটীতে রোপণ করি-বার পক্ষে এই সকল বুক্ষই প্রশস্ত।

এতদ্যতীত কতকগুলি নিষিদ্ধ অশুভাবহ বৃক্ষেরও নামোল্লেখ
করা যাইতেছে, যথা—যে কোন বছা বৃক্ষ নগরে বা শিবিরে
রাথিতে নাই। বটবৃক্ষ শিবিরে অপ্রশস্ত, উহাতে চোর ভয়
উপস্থিত হইয়া থাকে। বটবৃক্ষ দর্শনে পুণ্য হয়, উহা নগরে
থাকাই প্রসিদ্ধ। তিন্তিজীতক বাটীতে একেবারেই রাথিতে
নাই। শরবৃক্ষে ধন ও প্রজাক্ষয় নিশ্চিত। ঐ বৃক্ষ শিবিরে
একেবারেই নিষিদ্ধ; তবে নগরে থাকিলে বিশেষ দোষাবহ

হয় না। খূল কথা নগরে কিংবা পুরে উহা নিষিদ্ধ নহে, বরং প্রসিদ্ধই আছে। তবে বাটী সম্বন্ধে যাহা একেবারেই নিষিদ্ধ, অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা ত্যাগ করিবেন। থর্জুর এবং ডছ শিবিরে থাকা নিষিদ্ধ। গ্রামে এবং নগরেই উহার প্রসিদ্ধি।

চণকাদি বৃক্ষ এবং ধান্ত বৃক্ষ মঙ্গলপ্রাদ। গ্রামে নগরে এবং
শিবিরে ইক্ষুবৃক্ষ থাকা একান্ত মঙ্গলজনক। অশোক ও হরীতক
এই সকল গ্রামে ও নগরে থাকিলে শুভপ্রাদ হয়। বাটীতে
আমলকী বৃক্ষ নিয়ত মঙ্গলদায়ক নহে।

প্রবাদ আছে যে, বাটীতে দাড়িমগাছ করিতে নাই, কিন্তু শাস্ত্রে গৃহে দাড়িম্ব বৃক্ষ গুভজনক বলিয়া অভিহিত হইরাছে, ইহা ভিন্ন, মূলা, সর্বপ শাকও বাটীতে রোপণ করিতে নাই এইরপ প্রবাদ আছে,কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিধিনিষেধ দেখিতে পাওয়া যায় না

এইরপ প্রণালীতে বৃন্ধাদি রোপণ করিয়া যখন বাটীতে গৃহাদি
নির্দ্মিত হইবে তথন অগ্রে নাগশুদ্ধি স্থির করিয়া গৃহাদি আরম্ভ
করিবে। নাগ বাস্ত প্রমাণ গাত্র ছারা তিনমাস করিয়া বামপার্ষে শয়ন করিয়া থাকেন, ভাত্র, আখিন ও কার্ত্তিক মাসে
নাগ পূর্কিশিরে, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসে দক্ষিণ শিরে,
কান্ত্রন, চৈত্র ও বৈশাথ মাসে পশ্চিম শিরে, জ্যৈষ্ঠ, আষাচ্ ও
শ্রাবণ মাসে উত্তর শিরে শয়ন করিয়া থাকে। বাটীতে গৃহারম্ভ
কালে নাগের মন্তকে যদি খনন করিয়া থাকে। বাটীতে গৃহারম্ভ
কালে নাগের মন্তকে যদি খনন করা হয় তাহা হইলে মৃত্যু এবং
পৃষ্ঠদেশে খনন করিলে পুত্র ও ভার্য্যা নাশ এবং জ্বন দেশ খনন
করিয়া গৃহাদি করিলে সর্ব্যপ্রকার মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে।
এইজন্য গৃহারস্তে নাগশুদ্ধি বিশেষরূপে দেখিতে হয়।

"বাস্তপ্রমাণেন তু গাত্রকেণ বামেন শেতে থলু নিত্যকালং।
ত্রিভিন্ত মাসৈঃ পরিবৃত্য ভূমৌ তং বাস্তনাগং প্রবদন্তি সিদ্ধাঃ॥
ভাজাদিকে বাসবদিক্শিরাঃ ভাৎ
মার্গাদিকেষু ত্রিষু যাম্যমূদ্দা।
প্রত্যক্শিরাঃ ভাৎ থলু ফাল্পনাদৌ
জ্যেষ্ঠাদিকৌবেরশিরাঃ সনাগঃ॥
মূদ্বিখাতে ভবেম্ত্যুঃ পৃঠে ভাৎ পুত্রভার্যান্নোঃ।
জ্বনেহর্থক্ষয়ং বিভাৎ সর্ব্যমপত্তথোদরে॥" (জ্যোভিন্তন্ত্র)

গৃহের মুখ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন দিকে হইবে, অর্থাৎ গৃহের প্রধান দার কোন মুখে হইবে সেই মুখ অনুসারে পূর্ব্ব বা উত্তরাদি মুখ স্থির করিয়া তৎপরে নাগগুদ্ধি নির্ণয় করিতে হইবে।

বাটীতে গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে ঈশান কোণে দেবগৃহ, অগ্নিকোণে মহানস ( রান্নাঘর ), নৈঋতে বাসগৃহ এবং বায়ুকোণে ধনাগার নির্মাণ করিবে।

"ঐশাক্তাং দেবশালান্তাদাগ্রেয্যাঞ্চ মহানসম। আয়ুক্তর্ক নৈখত্যাং বায়ব্যাং কোষমন্দির্ম ॥" (জোতিস্তর্ছ) নাগশুদ্ধি হইলেই সকল মাসে গৃহ নির্মাণ বা প্রবেশ করিতে নাই, জ্যোতিযোক্ত মাদ, পক্ষ, তিথি ও নক্ষত্রাদি নির্ণয় করিয়া বাটী নির্মাণে প্রব্রন্ত হইতে হইবে। বৈশাথ মাসে গৃহারম্ভ করিলে ধনরত্ন লাভ,জ্যেষ্ঠ মাসে মৃত্যু,আষাঢ়ে ধনরত্নলাভ, প্রাবণ মাসে কাঞ্চন ও পুত্রলাভ, ভাদ্রমাসে অন্তভ, আম্বিন মাসে পত্নী-নাশ, কার্ত্তিকমাসে ধনধান্তাদি লাভ, অগ্রহারণ মাসে অরবৃদ্ধি, পৌষ মালে চৌরভর, মাঘ মালে অগ্নিভর, ফার্কন মালে ধনপুতাদি লাভ এবং চৈত্রমাসে পীড়া হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে মাদ নির্ণয় করিয়া পরে নাগশুদ্ধি দেখিতে হয়। শুরুপক্ষে গহারত বা গছ প্রবেশ করিতে হইবে, রুঞ্চপক্ষে করিলে চৌর-ভর হইরা থাকে। ভাজ, আখিন ও কার্ত্তিক মাসে উত্তরমূখ গৃহ, অগ্রহারণ, পৌষ ও মাব মাসে পূর্ব্বমুথ, ফাল্কন, চৈত্র ও বৈশাথ মাসে দক্ষিণ মুখ, জ্যেষ্ঠ, আবাঢ় ও প্রাবণ মাসে পশ্চিম মুখ গুহারম্ভ করা যাইতে পারে, এই সকল মানে এই সকল मिटक नागलक इटेबा थाटक। वाजीत ध्रधान गृहविषात्र এहे রূপে নাগশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হয়। অপ্রধান গৃহে এইরূপ নাগ-শুদ্ধি না দেখিলেও চলে। ইহাতে কাহারও কাহারও মত এই যে, যদি দিন উত্তম পাওরা যার এবং চক্র তারাদি শুদ্ধ থাকে তাহা হইলে গৃহারত্তে মাসদোষ দোষাবহ নহে।\*

সোম, বৃধ, বৃহস্পতি ও শনিবারে বিশুদ্ধকালে ( অর্থাৎ যথন শুরু শুক্রের বাল্যবৃদ্ধান্তজনিত কালগুদ্ধি না থাকে )

\* "চৈত্রে ব্যাধিমবাধোতি বো গৃহং কারয়েলন: ।
বৈশাথে ধনরত্বানি জ্যৈটে মৃত্যুন্তথৈব চ।
আবাতে ধনরত্বানি পশুবর্জনবাপুরাং!
আবেশে কাঞ্চনং পুত্রান্ হানিং ভাত্রপদে তথা॥
পত্নীনাশ ইবে মাসি কার্ত্তিকে ধনধান্তভাক্।
মার্গনীর্ধে তথা ভক্তং পৌবে তক্তরতো ভরম্॥
মাবে চাগ্লিভয়ং বিদ্যাৎ ফাস্ক্তনে কাঞ্চনং স্তান্।
ভক্তপক্ষে ভবেৎ সৌথাং কৃষ্ণে ভক্তরতো ভরম্॥

## বিশেষয়তি ভোজঃ---

কর্ষিক্সংরিনকণতেংকে পূর্বপশ্চিনম্থানি গৃহাণি।
তৌলিমেযবৃষ্বৃশ্চিকজাত দক্ষিণোত্তরম্থানি কুর্য্যাৎ॥
অক্সথা যদি করোতি তুর্ত্মতির্ব্যাধিশোকধনহানিমখুতে।
নীনচাপমিথুনাঙ্গনাগতে কার্রেমগৃহমেব ভাস্করে॥
ন প্রধানগৃহারস্থং কুর্যাৎ পৌবে শুচাবপি।
বদি কুর্যাৎ দোচিরেন মহতীমাপদং বজেৎ॥

## মহাভারতে—

নিবিজেহপি হি কালে তু স্বামুকুলে শুভে দিনে। তুণবন্ত্ৰগৃহারত্বে মাদদোয়ো ন বিদ্যুতে ॥ (জ্যোতিন্তক্ত্র) শুরূপকে যুত্যামিত্রাদিবেধরহিত দিনে উত্তর্মন্ত্রনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাত্রপদ, রোহিনী, প্রাা, আর্জা, অমুরাধা, হন্তা, চিত্রা, স্থাতি, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, মূলা, অশ্বিনী, রেবতী, মৃগণিরা, ও শ্রবণা নক্ষত্রে, বন্ধ, ব্যাঘাত, শূল, ব্যতীপাত, পরিষ, গণ্ড, অতিগণ্ড,ও বিষুম্ভ ভিন্ন শুভযোগে শুভতিথি ও করণে প্রথম বাটী আরম্ভ করা যাইতে পারে। বিষ্টি, ভারা, চন্দ্রদন্ধা, মাসদগ্ধা প্রভৃতি যে সাধারণ কার্য্যে নিষিদ্ধ আছে, তাহাও দেখিতে হইবে। তিথি সম্বন্ধে একটু বিশেষ এই যে, পূর্ণিমা হইতে অন্থমী পর্যান্ত পূর্ব্বর্ম্থ গৃহ, নবমী হইতে চতুর্দ্দশী পর্যান্ত উত্তরমুথ গৃহ, অমাবস্থা হইতে অন্থমী পর্যান্ত পশ্চিমমুথ গৃহ ও নবমী হইতে শুক্র চতুর্দ্দশী পর্যান্ত দক্ষিণ মুথ গৃহারম্ভ করিবে না। ইহা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।

নিমোক্ত কাঠঘানা গৃহদার ও কবাটাদি প্রস্তুত করিতে নাই, করিলে অণ্ড ভ ইইরা থাকে। ক্ষীরিবুক্ষোদ্ধব দারু, ( অর্থাৎ যে গাছের আঠা ঝরে ) যে বুক্ষে পক্ষিগণ বাসা করিয়া থাকে, যে বুক্ষ ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে বা অগ্নিতে প্রড়িয়াছে তাদৃশ বুক্ষের কাঠ গৃহে লাগাইতে নাই, ইহা ভিন্ন হস্তিকর্তৃক ভয়, বক্ষভয়, চৈত্য ও দেবালয়োৎপন্ন, শ্মশানজাত, দেবাভাধিষ্ঠিত কাঠও গৃহকার্য্যে বর্জনীয়। কদম, বিভীতকী, প্রক্ষ ও শাম্মলী বুক্ষের কাঠও গৃহ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে না। এই সকল তর্জ় ভিন্ন সারতক্র দারা গৃহাদির কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়।\*

"আদিত্যেজ্যভরোহিণীমুগশিরশ্চিত্রাধনিষ্ঠোত্তরা-পৌঞীবিফুশভামুরাধপবনৈ: শুদ্ধৈ: স্থভারান্বিভ:। সৌমাক্তাং দিবসেহথ পাশরহিতে বোগে বিরিক্তে তিথো বিষ্টিত্যক্তদিনে বদন্তি মুনয়ো বেখাদি কাৰ্য্যং শুভৰ ॥" "অখিনীরোহিণীমূলমূত্তরত্তর মৈন্দবম্। ষাতী হস্তামুরাধা চ গৃহার্ভ প্রশস্ততে ॥ বক্সব্যাঘাতশূলে চ ৰাতীপাতেতি গণ্ডকে। विक् स्था ७ भित्र विक्र स्था भित्र का तरहर । আদিত্যভৌমবর্জ্জান্ত দর্বে বারা: শুভবহা: ॥" "পূর্ণিমাতো২ন্টমীং ষাবৎ পূর্বাস্যং বর্জয়েকা হন্। উক্তরান্তং ন কুর্বীত নবম্যাদি চতুর্দশীস্॥" অমাবস্থাষ্টমী মধ্যে পশ্চিমাস্তং বিবর্জয়েও। নবমীত ত বামাক্তাং বাবচ্ছুক্লচতুর্দ্দশীস্॥" "ক্ষীরিবুক্ষোম্ভবং দাকগৃহেষু ন নিবেশরেৎ। কু ভাধিবাসং বিহুগৈরনিলানলপীড়িতং। গজৈবিভগ্নঞ্চ তথা বিহ্যান্নির্ধাতপীড়িতন্। চৈত্যদেবালয়োৎপন্নং বক্তত্তাং খাশানকং। দেবাদ্যধিষ্ঠিতদারুনীপনিম্ববিজীতকাম। কণ্টকিনোহসারতরান্ বর্জয়েৎ গৃহকর্মণি॥ বটাখখৌ চ নিশু ঠীং কোবিদারবিভীতকৌ। धक्क भाग्यनीरेश्व भनागंश विवर्ष्क (त्रः ॥" ( (अ) विश्व ) २७२ ]

বাটীতে যদি যুত্তিকানির্মিত গৃহ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা হইলে মেখানে গৃহ হইবে সেই স্থানের ঈশান কোণ হইতে স্থ্র ধরিরা চারিকোণে চারিটী কীলক (থোটা) প্রোথিত করিতে হয়। কিন্তু মেখানে ইষ্টক নির্মিত হইবে, তথায় অগ্নিকোণে স্তম্ভ করিতে হয়, এইরূপ স্তম্ভ বা স্থ্র উভয়স্থলেই যথাবিধানে পূজাদি করা আবশ্যক।

গৃহস্থ বাটীতে পারাবত, ময়ূর, শুক, ও সারিকা পুষিবেন, ইহাতে গৃহীর মঙ্গল হইয়া থাকে।

"পারাবতময়ুরাশ্চ শুকা বৈ সারিকা স্<mark>তথা।</mark>

গৃহত্বেন সদা পোয়া আত্মনং শ্রেষ ইচ্ছতা ॥" (জ্যোতিস্তত্ব)
বাটীতে গজান্থি এবং অত্মান্তি থাকা মঙ্গলজনক। কিন্তু
অন্থান্থ জন্তুর অন্থি কল্যাণকর নহে। বরং তাহাতে পদে
পদেই অশুভ সজ্জনি হয়। বানব, নর, গো, গদিভ, কুরুর,
শৃগাল, মার্জ্রার, ভেড় কিম্বা শৃকর, এই সমস্ত জন্তুরই
অন্থি অশুভপ্রান।

শিবির বা বাসহানের ঈশান কোণে পৃষ্ঠদিকে অথবা উত্তর
দিকে জল থাকিলে শুভ হয়, এতদ্ভির অন্তর জলের অন্তিপ্নে
অশুভ ফলই ঘটে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি গৃহ বা নিকেতন নির্মাণ
করিতে গিয়া উহা দীর্ঘে প্রস্থে সমপরিমাণ করিবেন না। গৃহচত্ত্ররম্ম হইলে গৃহীর ধন নাশ অবশুস্থাবী। গৃহ দৈর্ঘ্যে অধিক
এবং প্রস্থে তদপেকা ন্যুন হওয়াই উচিত। দৈর্ঘ্য প্রস্তের
ন্যুনাধিক্য করিবার কালে কথন যেন ইহার মোট মান শৃত্যে
গিয়া না পড়ে। অর্থাৎ দশ বিশ কি ত্রিশ, এরপ য়েন না হয়।
কারণ মানে যদি শৃত্য হয়, তবে গৃহীর শুভফলের বেলায়ও
শৃত্যই দাঁড়ায়।

গৃহের কিম্বা প্রকারের ছার দৈর্ঘ্যে তিন হাত এবং প্রস্থে কিছু কম গৃই হাত হইলেই শুভজনক হয়। গৃহের ঠিক্ মধ্যস্থলে ছার নির্ম্মাণ করা উচিত নহে। একটু ন্যুনাধিক্য হইলেই মঙ্গল হয়।

চতুরত্র শিবির চক্রবেধ হইলেই মঙ্গলাবহ হয়। স্থাবেধ
শিবির অমঙ্গল কর। শিবিরের মধ্যভাগে তুলদী তরু সংস্থাপন
করা উচিত, উহাতে ধন, প্র ও লক্ষ্মীলাভ ঘটে, শিবিরস্থামীর পুণ্য হয় এবং অন্তরে হরিভক্তির উদ্রেক হইতে থাকে।
প্রাতে তুলদী তরু দর্শনে স্বর্ণদানের ফল হয়। শিবির বা
বাসস্থানের মধ্যে নিমোক্ত পুর্পা পাদপ গুলি দ্বারা উচ্চান প্রস্তুত
করিয়া রাথা কর্ত্তব্য; যথা—মালতী, যুথিকা, কুন্দ, মাধ্বী,
কেতকী, নাগেশ্বর, মল্লিকা, কাঞ্চন, বকুল এবং অপরাজিতা।
বি সকল গুভাবহ পুর্পাণাদপ দ্বারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে উদ্যান
প্রস্তুত্ত করিবে। ইহাতে গৃহীর গুভ সমাগম অবশ্রস্তাবী।

গৃহী ব্যক্তি ষোড়শ হস্তের উর্দ্ধ গৃহ এবং বিংশতি হস্তের উর্দ্ধ প্রাকার প্রস্তুত করিবেন না। এ নিয়মের ব্যতিক্রমে অশুভ ফল ফলে। বাড়ীর একেবারে সন্নিকটে স্ত্রধার, তৈলকার বা স্বর্ণকার প্রভৃতিকে বাস করাইবে না। দূরদর্শী গৃহী সাধ্যপক্ষে স্বীয় গ্রাম মধ্যেও উহাদিগকে বাসস্থান দিবেন না। শিবিরের সন্নিকটে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশু, সচ্চুদ্র, গণক, ভট্ট, বৈশ্ব, কিংবা পুশ্পকার, ইহাদিগকেই স্থাপন করিবেন।

শিবিরের পরিথা পরিমাণ শত হস্ত হওয়া প্রশস্ত। শিবিরের সিনিকটেই পরিথা থাকিবে। উহার গান্তীর্য্য দশ হাতের ন্যুন হইবে না। পরিথার দারটী সাক্ষেতিক হওয়া চাই। এমন সক্ষেতে দারটী হইবে যে, উহা শক্রপক্ষের অগম্য এবং মিত্র পক্ষের স্থগম হইবে।

শাললী, তিন্তিড়ী, হিস্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার, উড়ুম্বর, ধুস্তুর, বট কিংবা এরগু, এই সকল বৃক্ষ ব্যতীত অপরাপর বৃক্ষের কার্দ্র শিবিরে সঞ্চিত রাখিবে। বজ্রহত বৃক্ষ শিবিরে বা বাসস্থানে রাখিতে নাই। উহাতে স্ত্রী পুত্র ও গৃহ সমস্তই নষ্ট হয়।

( ব্রন্ধবৈ°পু° কৃষ্ণজন্মশ ১০২ অ: )

ন্তনবাটী প্রস্তুত হুইলে বাস্ত্রমাগ করিয়া তবে বাটীতে যাইতে হয়। বাস্ত্রমাগে অসমর্থ হুইলে যথাবিধানে গৃহ প্রবেশ করা বিধেয়। বিস্ত্রমাগের বিষয় বাস্ত্রমাগ শব্দে দেখ 1

ন্তন বাটীতে যাইতে হইলে ক্নতাতত্ত্বে গৃহপ্রবেশবিধি এই এইরূপ নিদ্দিষ্ট আছে :—গৃহারস্তেও বেরূপ পূজাদি করিতে হয়, গৃহপ্রবেশেও তজ্ঞপ করা বিধেয়।)

শুভদিনে যে দিন গৃহ প্রবেশ হইবে সেই দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্য ও সানাদি সমাপন করিয়া যথাশক্তি ব্রাহ্মণকে কাঞ্চনাদি দান করিয়া গৃহপ্রাহ্মণে দারের সন্মুথে একটা পূর্বকুম্ব স্থাপন করিতে হইবে, ঐ পূর্ণ কুম্বের গাত্রে দধ্যক্ষতশোভিত করিয়া উপরে আমপল্লব ও ফলপুজ্পাদি দিতে হয় । গৃহস্বামী নববস্ত্র ও পুজমাল্যাদি দারা ভূষিত হইয়া এবং পত্নীকে বামদিকে লইয়া তাহার মস্তকে ধান্তপূর্ণ স্থপ (কুলা) দিয়া গোপুছ্ছ স্পর্শ করিয়া নৃতন বাটীতে প্রবেশ করিবেন।

পরে নিজে সমর্থ হইলে যথাবিধানে গৃহপ্রবেশোক্ত পূজাদি করাইবেন। অসমর্থ হইলে পুরোহিত দ্বারা পূজাদি করিবেন। ব্যবহার আছে যে, এই সময় গৃহিণী নবগৃহে প্রবেশ করিয়া নৃত্ন পাত্রে ত্র্য জ্ঞাল দিবেন, ঐ ত্র্য্য উত্লাইয়া গৃহে পড়িয়া যাইবে।

গৃহপ্রবেশে পূজাপদ্ধতি—পুরোহিত স্বস্তিবাচন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। ওঁমভোত্যাদি নবগৃহপ্রবেশনিমিত্তকবাস্তদোযোপ শমনকামঃ বাস্ত-পূজনমহং করিষ্যে। এইরূপে সংকল্প ও ত্ৎ

স্কু পাঠ করিয়া ষ্থাবিধানে ঘটস্থাপনাদি করিয়া পূজা করিবে। শালগ্রাম শিলায়ও পূজাদি করা বাইতে পারে। প্রথমে নবগ্রহ ও গণেশাদিকে প্রণবাদি নমোস্ত দ্বারা পূজা করিয়া নিমোক্ত দেবগণকে পূজা করিতে হইবে। 'ওঁ গণেশায় নমঃ' ইত্যাদি রূপে পূজা করিতে হয়, পরে ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, মঙ্গল, বুধ, রহস্পতি, শুক্র, শনৈশ্চর, রাহু, কেতু ও ইন্দ্রাদি দশদিক্পালের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে ক্ষেত্রপালসমূহ, ক্রুর গ্রহ-সমূহ ও ক্রুরভূতসমূহের পূজা করিতে হইবে। পালেভ্যো নম:, ও ভূতকে বগ্রহেভ্যো নম:, ও কুরভূতেভ্যো নমঃ, এইরূপে পূজা করিতে হয়। তৎপরে ব্রহ্মা, বাস্ত-পুরুষ, শিখী, ঈশ, পর্যান্ত, জয়ন্ত, সূর্যা, সত্যা, ভূশ, আকাশ, অগ্নি, পূষা, বিতথ, গ্রহনক্ষত্র, যম, গন্ধর্ম, মৃগ্ন, পিতৃগণ, দৌবারিক, স্থগ্রীব, পুস্পদন্ত, বরুণ, শেষ, পাপ, রোগ্ন, অহি, মুখ্য, বিশ্বকর্মা, ভল্লাট, ত্রী, দিতি, পাপ, সাবিত্র, বিবস্বৎ, रेक्ताञ्चल, भिज, क्रम, तालयक्तन्, शृशीधत, ज्वक्ता, ठत्रकी, विमाती, পূতনা, পাপরাক্ষসী, স্বন্দ, অর্য্যমা, জম্ভক ও পিলিপিঞ্জের পূজা করিয়া 'ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমান্মনে স্বাহা' এই মন্ত্রে বিষ্ণুপূজা করিতে হইবে। তৎপরে শ্রীবাস্থদেব ও পৃথিবীর পূজা করিতে হয়। পৃথিবীপূজায় নিমোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র—"ওঁ হিরণ্যগর্ভে বস্তুধে শেষস্যোপরিশায়িনি।

বসাম্যহং তব পৃষ্ঠে গৃহাণার্ঘ্যং ধরিত্তি মে ॥"

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

শুভতে চ শোভনে দেবি চত্রস্রে মহীতলে।
স্থাত পুরাদে দেবি গৃহে কাশুপি রম্যতাম্ ॥
অব্যক্ষে চাক্ষতে পূর্ণে মুনে\*চান্ধিরসঃ স্থাতে।
তৃত্যং ক্তে ময়া পূজা সমৃদ্ধিং গৃহিণঃ কুরু॥
বস্তদ্ধরে বরারোহে স্থানং মে দীয়তাং শুতে।
ত্বংপ্রসাদান্মহাদেবি কার্যাং মে সিদ্ধাতাং ক্রতম্॥"

এইরূপ প্রার্থনার পর ভূতাদির উদ্দেশে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মাধ-ভক্ত দিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিভ্যোহপ্যথদর্শেভ্যো যে চান্তে তৎস্মাপ্রিভাঃ।
তেভ্যো বলিং প্রযুদ্ধানি পুণ্যমোদনমুত্তমম্॥
ভূতানি রাক্ষসাবাপি বেহত্ত তিষ্ঠস্তি কেচন।
তে গৃহুদ্ধ বলিং দর্ম্বে বাস্ত গৃহ্যাম্যহং পুনঃ॥"
পরে দণ্ডবৎ হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

"ভূতানি যানীহ বসন্তি তানি বলিং গৃহীত্বা বিধিনোপপাদিত্তম্।
অন্তত্ত্ব বাসং পরিকল্পমুদ্ধ ক্ষমস্ত তানীহ নমোহস্ত তেভ্যঃ॥"
এইরূপে পূজা করিয়া স্বগৃহোক্ত বিধিদ্বারা শালহোম করিকে

হয়। তৎপরে দক্ষিণাস্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া কার্য্য শেষ করা বিধেয়। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন ও সমর্থ হইলে আত্মীয়-স্বজনাদিকে ভোজন করাইবে।

বাটিনীর্য (পুং) বাট্যাং বাস্তভূমে দীর্যঃ সর্ব্বোচ্চত্বাৎ। ইৎকটবৃক্ষ্য, ইৎকড়। (রত্নমালা)

বাট্টক ( क्री ) ভৃষ্ট যব।

বাট্টিদের (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১৩৩)

বাট্য (ফ্রী) বাট্যালক, বেড়েলা। (বৈত্বকনি°)

विग्रिक (जी) चृष्टे यव। (भन्निष्ठ°)

विग्रिश्रुष्ट्र (क्री) > ठन्मन । २ क्ष्रूम । (अस्ति°)

বাট্যপুষ্পিকা (স্ত্রী) বাট্যপুষ্পী, বেড়েলা।

বাট্যপুষ্পী (স্ত্রী) বাট্যং বাট্যাং সাধু বেষ্টনীয়ং বা পূষ্পং যতাঃ গোরাদিস্বাৎ ভীষ্। বাট্যালক, বেড়েলা। (রত্নমালা)

বাট্যমণ্ড (পুং) যবমণ্ডবিশেষ, নিস্তম দরদলিত যব, চতুর্গু গৰারি-সাধিত যবমণ্ড, চারিগুণ জল দিয়া এই মণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়, গুণ—বিবন্ধশূল ও আনাহনাশক, রুচিকর, দীপন, হয়্য এবং পিত্তশ্লেম্ম ও বায়ুনাশক।

"वांछामत्खा विवक्षः भूनानाश्विनाभनः।

রোচনো দীপনো স্বত্যঃ পিত্তশ্লেমানিলাপহঃ ॥" (রাজব°)
বাট্যা (স্ত্রী) বটাতে বেইতে ইতি বট-বেইনে গ্রুৎ-যন্ধা বাট্যাং
বাস্তপ্রদেশে ক্লিভা, বাটী, ষং। বাট্যালক, বেড়েলা। (রত্নমালা)
বাট্যালা (প্রা) খেতবাট্যালক, খেতবেড়েলা। (চরক পূ° ৪ আঃ)
বাট্যালা (প্রং) বাটাং অলতি ভূষয়তীতি অল-অণ্। বাট্যালক।
বাট্যালাক (প্রং) বাট্যাল এব স্বার্থে কন্, বাটাং অলতি ভূষয়ভীতি অল-অণ্। বাট্যালক।
বাট্যালাক (প্রং) বাট্যাল এব স্বার্থে কন্, বাটাং অলতি ভূষয়ভীতি অল-অণ্। বাট্যালক।
বাট্যালাক (প্রং) বাট্যাল এব বার্থে কন্, বাটাং অলতি ভূষয়ভীতি অল-অণ্, পর্যায় —
শীতপাকী, বাট্যা, ভন্রোদনী, বলা, বাটী, বিনয়, বাট্যালী,
বাটিকা। (শলরত্না°) ২ পীতপুল্পবলা, পীতবেড়েলা। (ভাবপ্রে°)
ত বলা।

বাট্যালিকা ( স্ত্রী ) > লঘু বাট্যালক, ছোট বেড়েলা। ২ মহাবলা, বড়বেড়েলা। ( বৈছ্যকনি )

বাট্যালী (স্ত্রী) বাট্যাল-গোরাদিষাৎ ভীষ্। বাট্যালক। (শব্দরত্বাকর) বাড়, আপ্লাব, স্থান। ভ্রাদি আত্মনে অক সেট্। লট্ বাড়তে। লোট্ বাড়তাং। লিট্ ববাড়ে। লুঙ্ অবাড়িষ্ট।

বাড় (পুং) ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ বাড়-বেষ্টনে ভাবে হঞ্। বেষ্টন। (শন্দমালা)

বাডভীকার ( গুং ) বড়ভীকারবংশীয় বৈয়াকরণভেদ।

( অথর্ব্বপ্রা° ৩২।৬ )

বাড়ভীকার্য্য ( গুং ) বড়ভীকার-বংশোম্ভব। ( গা ৪।১।১৫১ ) বাড়ব ( গুং ) বাড়ং যজ্ঞান্তঃসানং বাতি প্রাপ্রোতি বাড়-বা-ক। > বান্ধণ। বড়বারাং খোটক্যাং জাতঃ বড়বা-অণ্। ২ বড়বানল, পর্যার—ওর্ব, সংবর্তক, অব্যার, বড়বার্ম্থ। (হেম) ও বড়বান্স্থ। (অমর) (ত্রি) ৪ বড়বালম্বর্দ্ধী। (অম্পত ১।৪৫) বাড়বক্র্র্ম্ব (ক্লী) উত্তরদেশস্থ গ্রামভেদ। (পা ৪।২।১০৪) বাড়বহুরেণ (ক্লী) বড়বা লইরা পলারন। বাড়বহুরেণ (ক্লী) বড়বা অপহরণকারী। (ত্রিকা° ১।২।২২) বাড়বহুরেণ (ক্লী) বড়বাহত নামক ক্রীতদাসের কার্য। বাড়বাগ্রি (পুং) বড়বানল। (জটাধর) বাড়বাগ্রির্স (পুং) বড়বানল। (জটাধর) বাড়বাগ্রির্স (পুং) ফোল্যাধিকারে রসৌধধ বিশেব; প্রস্তুত্ত প্রণালী—বিশুদ্ধ পারদ, গন্ধক, তার্ম, তাল (হরিতাল) এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইরা অর্কক্ষীরে একদিন মর্দ্ধন করিরা ওঞ্জা প্রমাণ বটকা করিবে। এই ঔষধ মধুবারা লেহন করিলে স্থোল্যরোগ প্রশ্বমিত হর।

"গুদ্ধস্তং সমং গৰাং ভাষাং তালং সমং গুভুম্।

व्यक्कीरेत्रिमनः में मा कोरेज्य विश्वकम् ॥\* ( त्रमत्रञ्जा )

বাডবানল ( গং ) বড়বানল, বাড়বারি। বাডবেয় (পুং) বড়বা (ন্যাদিজ্যো টক্। পা ।।২।৯৭) ইতি ঢক। বড়বানল, বড়বাসম্বনী। বাডব্য (রী) বাড়বানাং সমূহঃ ( ব্রাহ্মণমান্ববাড়বাছন। পা ।। १३ ) ইতি সমূহার্থে यन्। বাড়বসমূহ। বাড়েয়াপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথবা°১৪।৯।৪।৩০) বাডেডাৎস ( বং ) বডোৎসের পুত্র। (রাজতর° ৮।১৩ ৮) বাড়ুলি (পুং) ঋষিভেদ। (পা ভাগা ১০৯) বাঢ়মু ( অব্য ) অধিকস্ত, অভিশন্ন, প্রচুরপরিমাণ, উত্তম, অলম্। বাচবিক্রম ( ত্রি ) অতিশক্তিসম্পন্ন, বলবান্, দৃপ্তবীর্যা। বাণ (পুং) বাণঃ শব্দ ভদ্যান্তীতি বাণ-অচ্। > অন্তবিশেষ। ধনুকের বাণ কোনু প্রকার হইলে ভাল হয়, এবং তাহা দারা যুদ্ধাদি কার্য্য করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে ধরুর্বেদে এইরূপ লিখিত হইয়াছে.—প্রথমে যথানিয়মে ধমুক নির্মাণ করিয়া তৎপরে বাণ প্রস্তুত করিতে হইবে। মলকণসম্পন্ন শরের অগ্রভাগে যে লোহনিশ্মিত ফলক সংলগ্ন করা হয়, তাহাকে বাণ কহে। বাণ লোহ দারা নির্মিত হয়। শুদ্ধ, বজ্র ও কান্ত প্রভৃতি বছবিধ লোহ আছে। তন্ত্রধ্যে গুদ্ধ ও বজ লোহ ঘারাই অস্ত্রনিশ্মাণ বিধেয়। কিন্তু বাণ শুদ্ধ লৌহ ঘারা করিলেই ভাল হয়। এই শুদ্ধ লোহ লইয়া বিবিধ প্রকার ফলা প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যে সকল কলা স্থধার, তীক্ষ ও অক্ষত করিতে হয়, তাহাতে বজ্ঞলেপ প্রদান করা আবশুক। ফলা সকল পক্ষ-প্রমাণের অনুরূপ প্রমাশবিশিষ্ট করিয়া পরে লক্ষণা-ক্রান্ত শরে সংযুক্ত করিতে হয়। এই ফলা সকল আকারভেদে

বছবিধ। আরামুখ, কুরপ্র, গোপুচ্ছ, অদ্ধিচক্র, স্থচীমুখ, ভল, বৎসদন্ত, দ্বিভল্ল, কর্ণিক ও কাকতুও ইত্যাদি বছবিধ নামে এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারের ফলা আছে।

শ্বনত্ত শুন্ধনাহস্ত স্থারং তীক্ষমক্ষতম্।
বোজরেৎ বজলেপেন শরে পকার্মানতঃ ।
আরামুখং কুরপ্রাঞ্চ গোপুচ্ছং চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
স্চীমুখঞ্চ ভল্লঞ্চ বৎসদন্তং বিভল্লকম্॥
কার্ণিকং কাকতৃত্তঞ্চ তথাসাক্তস্তনকশঃ।
ফলানি দেশে দেশেষু ভবন্তি বহুরপতঃ॥" (বুহুৎশাক্তি)

ফলকের যে আকারগত বৈলক্ষণ্যের বিষয় নির্দিষ্ঠ হইরাছে, তাহা কেবল দৃষ্টের জন্ম নহে, তাহা বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সকল সাধিত হইরা থাকে। আরামুখ নামক বাণ বারা বর্ম ভেদ করা যায়। অর্কচন্দ্র বাণে প্রভিযোদ্ধার মন্তক, এবং আরামুখ বা স্ফীমুখ বাণে ঢাল বেধ করা যায়। কামুক ছেদের জন্ম ক্ষরপ্র বাণ, হদর বিদ্ধ করিবার জন্ম ভন্ন নামক বাণ, ও ধন্মকের গুণ ও আগম্যমান শর কাটিবার জন্ম বিভন্ন নামক বাণই প্রশন্ত। কাকতৃত্থাকার কলার বারা ভিন অক্ষুল পরিমিত লোহ বিদ্ধ করা যার। গোপ্তছাকার শর বারা নানা কার্য্য সাধিত হর, এবং লোহকন্টকমুখ বাণ বারা অক্স্লিত্ররপরিমিত ছিদ্র করিতে পারা যায়।

ফলা প্রস্তুত করিবার সময় উত্তমরূপে পায়ন (পান) দিতে হয়, ছেদ ভেদ প্রভৃতি বছনিধ কার্য্যের জন্ম উপযুক্ত বছনিধ আকারের ফলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অস্ত্রবিভার মতামুদারে পান দিতে হয়। পানের গুণেই অস্ত্র স্থধার ও দৃঢ় হইয়া থাকে। ফলায় পান দিবার বিধি রহৎ শার্স ধর এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—উৎকৃষ্ট ওয়ধি লিপ্ত করিয়া যে ফলকের পায়ন বিধান আছে, সেই বিধানামুদারে পান দিয়া ফলক নির্মাণ করিলে তাহা ঘারা ছর্ভেড লোহবর্ম্মও বৃক্ষপত্রের স্থায় ছেদন করিতে পারা যায়।

পিপুল, সৈশ্ব লবণ ও কুড় এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে গোমৃত্রে পেষণ করিয়া ফলকে লেপন করিতে হয়, উহা দ্বারা ঐ লিপ্ত
ফলক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে, পরে ইহা অগ্নিবৎ হইলে, আগুন
হইতে তুলিলে পর যথন ইহার বর্ণ স্বাভাবিক হইবে অথচ সম্পূর্ণ
রূপে উত্তাপ থাকিবে, তথন এই ফলা তৈলের মধ্যে নিক্ষেপ
করিবে। এই প্রণালী অমুসারে পান দিলে অতি উত্তম পান হয়।

অন্তবিধ—সর্বপ ও মধু উত্তমরূপে পেষণ করির। ফলকে লেপ দিরা অগ্নিতে পোড়াইতে হইবে, যখন অগ্নিমধ্য হইতে এই ফলকের মর্র পুচ্ছের মত রং দেখা যাইবে, তখন অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে এই ফলক অতিশর তীক্ষ্ন ধারযুক্ত ও দৃঢ় হর। র্হৎসংহিতার লিখিত আছে যে—ঘোটকী, উদ্ধী, ও হস্তিনী এই সকল পশুর হ্রশ্ন বারা পান দিলে তীরের ফলার অতি উৎকৃষ্ট ধার হয়। ইহা ভিন্ন মাছের পিত্ত, স্গীর হ্র্প্প, কুকুরের হ্র্প্প ও ছাগী হ্র্প্প দারা পান দিলে সেই বাণ দারা হস্তিশুগুও ছেদন করিতে পারা যায়। আকন্দের আটা, হড় শুলের অন্তার, পায়রা ও ইন্দ্র্পরের বিষ্ঠা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বাণের সর্বাক্তে লেপন করিয়া অগ্নিতে দ্র্প্প করিবে এবং মধ্যে মধ্যে তৈল সেক দিবে, ইহাতে রাণ অভিশয় দৃঢ় ও শাণিত হয়। লোহ দারা এইরূপ পান দিয়া বাণ প্রস্তুত ক্রিবে। যে শরে বাণ প্রাইতে হন্ধ, ভাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে:—

শর (তুণবিশেষ) অধিক স্থূল বা স্কুল না হয়, উহা কুৎসিত মৃত্তিকায় উৎপত্ন না হয়, তহিতে গ্রন্থি না থাকে এবং পক হুইয়া পাঞ্বরর্ণ হুইলে ভাল হয়। উপস্কু সময়ে এইরূপ শর আহরণ করিয়া তাহার অগ্রভাগে ফলক পরাইতে হয়। হীনগ্রন্থি ও বিশীর্ণ শর বাণের পক্ষে উপযুক্ত নহে।

"কঠিনং বর্ত্ত কাঠং গৃহীরাৎ স্প্রদেশজম্। দিব হত্তী মৃষ্টিনা হীনো দৈর্ব্যে ছৌল্যে কনিষ্টিকা। বিধেয়া শরমাণেযু ষক্রেঘাকর্ষয়েত্ততঃ ॥" (বৃহৎশার্ক ধর)

কঠিন, বর্তু ল অর্থাৎ সুগোল এবং উত্তম স্থানে উৎপ্র এইরূপ কার্ছই (শর) তীর-নির্দ্রাণেক পক্ষে উপযুক্ত। জল-বছল, তৃণবহল ও ছারা বছল প্রদেশে যে শর জন্মে, তাহা তত্ত দৃঢ় হর না এবং কীটাকুলিত হয়। রৌদ্রবহল ও অর বালুকাযুক্ত স্থানে যে শর জন্মে, তাহাই উৎকৃষ্ট। উক্ত প্রকারের উত্তম শর গ্রহণ করিয়া তৃইহাত বা এক্মৃষ্টি ন্যন ২ হাত লম্বা ও স্থলতার কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমাণ শর গ্রহণ করিতে হয়। যদি কোথাও বক্র থাকে, ভাহা হইলে যন্ত্রে আকর্ষণ করিয়া সোজা করিয়া লইতে হয়। বাণের শর উক্ত পরিমাণের অধিক করিবে না। কারণ মৃষ্টিবদ্ধ বামহন্ত প্রসারিত হইলে মৃষ্টির অগ্রভাগ হইতে দক্ষিণ করের মৃলদেশ পর্যান্তের পরিমাণ বা মাপ তৃই হন্তের অধিক নহে, বরং কিঞ্চিৎ অল্ল। স্থতরাং মৃষ্টি হীন তৃইহাত বাণ ধতুকে সংযোজিত করিলেই আকর্ণ আকর্ষণ সহজেই হইয়া থাকে। বাণ অধিক লম্বা হইলে আকর্ষণের দোব জন্মে এবং তজ্জ্য তাহার গতি ভক্ষ হইয়া থাকে।

বাণ ছাড়িলে তাহার গতির বক্রতা জন্মাইতে না পারে, এই জন্ম তাহার মূলে পক্ষীর পালক সংযুক্ত করিয়া দিতে হয়, তাহার নিয়ম এইরূপ নির্দিপ্ত হইয়াছে:—পক্ষ যোজনা ভির বাণের গতি ঠিক সরল হয় না। পক্ষ সংযুক্ত থাকায় বায়ু ভেদ করিয়া যায়, স্মতরাং বাণ কোন দিকে না বাঁকিয়া ঠিক সোজা চলে। ইহাতে লক্ষ্যের দিকে ঠিক গতি হইয়া থাকে।

কাক, হংস, শশ, মাচরাঙ্গা, বক, ময়ুর, গুর ও কুরর এই
সকল পক্ষীর পক্ষই উত্তম। প্রত্যেক শরে সমাস্তর রূপে
চারিটী করিয়া পালক বোজনা করিতে হয়। পালকগুলিও
অঙ্গুল প্রমাণ হইবে। কিছ একটু বিশেষ এই মে ধ্রুতে
যে বাণ বোজনা করিতে হয়, তাহার শরে ১০ অঙ্গুল পক্ষ
এবং বৈণব ধন্থর বাণে ৬ অঙ্গুল পক্ষ দিতে হয়। লায়ুবা
তছ বারা এই পক্ষ বাধিয়া দিতে হয়।

"কাকহংসশশাদীনাং মৎসাদক্রেঞ্চিকেনিন্।
গ্রাণাং কুররাণাঞ্চ পকা এতে স্পোভনাঃ ।
একৈকস্থ শরুস্তৈব চতুঃপক্ষাণি যোজয়েং ।
বড়কুলিপ্রমাণেন পক্ষছেদঞ্চ কারয়েং ।
দশাকুলিমিতং পক্ষং শাক্ষং চাপত্ম মার্গণে।
যোজ্যা দৃচাশ্চতুঃসংখ্যা সম্বন্ধঃ পায়ুতন্ধভিঃ ॥"(রহং শাক্ষ্ ধর)
উক্ত প্রকার পক্ষমংযুক্ত শরের অগ্রভাগে কনা পরাইতে
হয়, নচেৎ তাহা যুদ্ধোপযোগী হয় না । যে শরের অগ্রভাগ
স্থল অর্থাৎ আগায় দিক্ মোটা, তাহা ল্লীজাতীয় শর, এবং
বাহার পশ্চাদ্দেশ স্থল তাহা পুরুষ জাতীয়, এবং যাহার অগ্র ও
পশ্চাৎ উভয় দিকই সমান, তাহা নপুংসক জাতীয় শর বলিয়া
অভিহিত হইরাছে । নারীজাতীয় শর অধিকতর দ্রগামী হয়,
পুরুষজাতীয় শর দ্রবস্ব ভেদের যোগ্য, এবং নপুংসকজাতীয়
শর লক্ষ্যভেদের পক্ষে বিশেষ প্রশন্ত।

বৃহৎ শার্ল ধরের মতে নালীকান্ত্রও বাণণদবাচ্য।

"সর্বলোহান্ত যে বাণা নারাচান্তে প্রকীর্তিতাঃ।

পঞ্চতিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈঃ যুক্তাঃ দিধ্যন্তি কন্সচিৎ॥

শঘবো নালিকা বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।

অস্ত্যচন্দ্রপাতের হর্গযুদ্ধের তে মতাঃ।" (বৃহৎ শার্ল ধর)

যে সকল বাণ সর্বলোহ অর্থাৎ বাহার সকল অবয়ব লোহ

নির্মিত, তাহার নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টী পক্ষ

আবদ্ধ থাকে, তজ্রপ এই নালাচ বাণে ৫টী পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে,

এই পক্ষগুলি শরবাণ অপেকা মোটা ও বড় হইবে। সকলে

এই নালাচবাণ আয়ত্ত করিতে পারে না। ইহা ভিন্ন লবুনালিক

বাণ নলাকার যন্ত্র বারা প্রেরিত হয়, এই নালিক বাণ উচ্চদ্বে
ও তুর্বে থাকিয়া যুদ্ধ করিবার পক্ষে প্রশন্ত। [নালীকান্ত্র কেথ]

২ মন্ত্রভেদ, বাণমন্ত্র। এই মন্ত্র যাহাদের জানা আছে, দে ব্যক্তি ইহা বারা মানব, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও গুলা প্রভৃতিকে বিবিধ প্রকার পীড়া দিতে পারেন। কিন্তু বাণমন্ত্রের কোনরূপ শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহা কেবল গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রচলিত আছে। বাণমন্ত্র এবং ইহার কাটানমন্ত্রও প্রচলিত আছে। পিবর্গে বাণশন্দ দেখ ] বাণকি ( খং ) ঋষিভেদ। ( সংস্কারকৌমুদী )

বাণ খেলা, পরস্পরে মন্ত্রাত্মক বাণ-নিক্ষেপরপ যুদ্ধ। ইহাতে একজন মন্ত্র প্রয়োগ করে এবং অপরে তাহার বিপরীত শক্তি-সম্পন্ন মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা সেই মন্ত্রের প্রভাব থর্ব করিয়া দেয়। বাহারা এই মন্ত্রে অভ্যন্ত ও প্রয়োগপারদর্শী তাহারা "গুণিন্" নামে পরিচিত। এতদেশে সাধারণতঃ অহিতু গুকেরাই ঐ সকল বাণমন্ত্র অভ্যাস করিয়া থাকে। অনেক হলে নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানকেই ইহা শিক্ষা করিতে দেখা যায়।

সাপুড়েরা যে বাণমন্ত্র প্রয়োগ করে তাহার সহিত গাছমারা মন্ত্রের স্বাতন্ত্র্য আছে। অনেকে ফলবন্ত বৃক্ষ দৈখিলেই
মন্ত্রযোগে বাণ মারিয়া উহা নষ্ট করিয়া দেয়। হাতে সরিষা বা
ধ্লা লইয়া ঐ সকল মন্ত্র পাঠ পূর্বক অভীপ্ট বস্তুর অভিমুখে সেই
ধ্লা বা সরিষা ছুঁড়িয়া মারিলে ঐ বস্তু বা বৃক্ষ শুকাইয়া নপ্ট হইয়া
যায়। সাপুড়ের বাণমারায় আহত ব্যক্তির মুখ দিয়া রক্তোলগমন
প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

এই বাণমারার ন্থায় মারণ, স্তম্ভন, ৰশীকরণ, উচ্চাটন প্রভৃতি বিষয়েরও মন্ত্র আছে। [ ভৌতিক বিদ্যা দেখ।]

বাণগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। লোমশতীর্থ অতিক্রম করিয়া এই নদী প্রবাহিত হইয়াছে। প্রবাদ, রাক্ষসরাজ রাবণ বাণের অগ্রভাগ দ্বারা হিমালয় পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া এই নদীকে বাহির করিয়া দেন।

বাণগোচর (পুং) বাণের নির্দিষ্ট গতিস্থান (Range of an arrow)।
বাণচালনা (স্ত্রী) বাণপ্রয়োগ। ধমুও তীরযোগে লক্ষ্য বস্তু
বিদ্ধ করিবার কৌশল বা প্রণালী, পাশ্চাত্য ভাষায় এই জীরক্ষেপপ্রথাকে Archery বলে। বৈশম্পায়নোক্ত ধমুর্কেদে ইহার
বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। [ধমুর্কেদে দেখ।]

ত্রতিহাসিক যুগের প্রথম বা প্রারম্ভাবস্থার, যথন এদেশে আগ্নেরাস্ত্রের (নালিকাদি যুদ্ধযন্ত্র Canon) বহল ব্যবহার হর নাই, এমন কি, যথন লোকে লোহদারা ফলকাদি নির্মাণ করিতে শিথে নাই, তথন সেই আদিম যুগে সকলে বংশথও লইরা ধয়ু, শরথগু লইরা ইযু এবং চকমকী দ্বারা শরের শলাকা প্রস্তুত করিতে অভ্যন্ত ছিল। আমরা ইতিহাস পাঠে এবং প্রাচীন নগর বা গ্রামাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে আদিমজাতির এই অস্ত্রের বহু নিদর্শন পাইয়াছি। এখনও অনেক দেশের আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে এই প্রথা বিভ্রমান রহিয়াছে। পরে যথন সেই সকল জাতির মধ্যে সভ্যতালোক বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতেই তাহারা সভ্য-সমাজের আদর্শে এই যুদ্ধান্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া বাণনির্মাণ বিষয়ে এবং তাহার চালনার অপুর্ব কোশল প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

স্থাচীন বৈদিক্যুগে আমরা বাণপ্রয়োগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাই। স্থসভা আর্যাগণ বর্কর অনার্যজাতির সহিত নিরন্তর যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, ভারতবাসী সেই আর্য্যসন্তানগণ ধন্ম, ইষু প্রভৃতি অন্তরোগে যে যুদ্ধকার্য্য পরিচালনা করিতেন, ঋর্যেদ-সংহিতায় তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়'। আর্য্য ও অস্তর (দস্যা বা রাক্ষস) সংঘর্ষের কথা বাহা উক্ত মহা গ্রন্থে বির্ত হইয়াছে, তাহারই অবিকৃত চিত্র পৌরাণিক বর্ণনামও প্রতিফলিত দেখা যায়।

রামায়ণীয় যুগে রাম-রাবণের যুদ্ধে এবং ভারতীয় যুদ্ধে কুক-পাগুবের মধ্যে যথেষ্ঠ বাণযুদ্ধ চলিয়াছিল; কেবল মানবজগণ বলিয়া নহে, দেবজগতেও বাণের ব্যবহার ছিল। স্বন্ধং পশুপতি পাশুপত অস্ত্রে পরিশোভিত ছিলেন"। দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয় ধমুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অস্ত্রর সংহার করিয়াছিলেন। পুরাণে অগ্নি, বরুণ, বিষ্ণু, ব্রন্ধা প্রভৃতি দেবগণের স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট প্রিম্ন বাণের উল্লেখ পাওয়া যায় । রামরাবণের যুদ্ধে ঐ সকল দেবাধিষ্ঠিত বাণের বহুল প্রয়োগ হইয়াছিল। রাবণের মৃত্যুবাণ এই শ্রেণীর অলঙ্কারস্বরূপ বলা যাইতে পারে। হ্য়স্তাদি রাজগণ বাণ লইয়া মৃগয়া করিতেন । স্থাবংশ প্রদীপ মহাত্মা রঘু বাণ লইয়া পারসিকদিগকে জয় করিতে গমন করিয়াছিলেন। রামায়ণ

<sup>(</sup> ১ ) । শক্ বাবে, বব ও বে সুজে এবং ভাব, বং, ৪৬,৪৭ সুজে শৃষ্টি, বাশী, ধুমু, ইযু প্রভৃতি অন্তের উল্লেখ আছে।

<sup>(</sup>২) ঋক্ ১।১১,১২,২১,২৪,৩৩,১০০,১০৩,১০৪,১২১ প্রভৃতি স্কু আলোচনা করিলে ইন্দ্রাদিকর্তৃক অস্তরনাশের যে কথা পাওরা যার, বৃত্তসংহার, তারকাবধ, অন্ধকনিধন, স্থর-নাশ, ত্রিপুর-দাহ, মধুকৈটভাদি বিনাশ তাহার বিকাশমাত্র।

<sup>(</sup>৩) লিকপুরাণ ও মহাভারত। মহাদেব অর্জুনের বীরত্বে প্রীত হইয়া কর্ণ ও নিবাতকবচাদি নিধনের নিমিত উক্ত অস্ত্র দান করিয়াছিলেন।

<sup>( । )</sup> বিভিন্ন শ্রেণীর বাণ অর্থাৎ তাহাদের ভেদশক্তি ভিন্নরূপ। বর্ত্তমানকালে অর্কচন্দ্র, কোণাকার, ত্রিফলক, পঞ্চলক বা বড়শীর আকারযুক্ত বাণ ভীল, সাঁওতাল মধ্যে এবং প্রাচীন রাজবংশসমূহের অন্ত্রাগারে পরিদৃষ্ট হইরা থাকে। পুরাণে যে বরুণবাণ ঘারা অগ্নিবাণ কাটিবার কথা আছে; অধিক সভ্বতাহা ঐরপ বিভিন্ন ফলকের গুণেই হইত, তথনকার থোক্ষ্ বর্গ স্থিরলক্ষ্য ও সিজহন্ত ছিলেন এবং তাহার বিপরীত অর্থাৎ প্রত্যাধ্যানসমর্থক অন্ত্র প্রয়োগ করিতে জানিতেন: অথবা ঐ সকল বাণ মন্ত্রসিক ছিল এবং ঘোদ্ধা বরং প্রক্রেশকালে তাহা মন্ত্রপূতঃ করিরা প্রয়োগ করিতেন, ইহাও বলা ঘাইতে পারে।

<sup>( ॰ )</sup> মহাক্ষি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য-নাটকাদিতে তীর ধসুকের ব্যবহারের উল্লেখ দেখা যার। তদ্বারা অনুমান হর বে, ঐ সক্ষল ক্ষিণণের সময়ে রাজগণ ব্যাং তীরধসুক লইয়া মৃগন্না ক্রিতেন এবং তাঁহাদের সেনা-বিভাগেও যথেষ্ট তীরন্দান সৈম্ম ছিল।

বশিষ্ঠবিশামিত্র বিরোধে শক বাহ্লিক ও ধবনজাতীর যোদার কথা আছে। তাঁহারা ঐ সমরে যুদ্ধ বিগ্রহে যে ধমুর্ব্বাণ ব্যবহার করিতেন, তাহা বলাই বাহল্য।

মহাভারতে জোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডবর্গণ বাণ-পরিচালনকৌশল শিক্ষা করিরাছিলেন। একলব্য জোণাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা
করিরা স্বীন্ন অধ্যবদারে গুরুর বিভা অপহরণ করেন; বাণবিভান্ন পারদর্শিতা লাভের পর একলব্য জোণকে দক্ষিণা দিতে
প্রবৃত্ত হইলে জোণাচার্য্য তাহার অভ্ত শিক্ষাকৌশল দেখিরা
একলব্যের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রার্থনা করেন। একলব্য
গুরুকে তাঁহার অভিপ্রেত দক্ষিণা দান করিয়া নিজ্ব মহত্ব
রক্ষা করেন।

মহাভারতীয় এই বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, তৎকালে কি রাজপরিবার, কি সাধারণ জনসমাজে বাণশিক্ষা ক্ষত্রিয়- সাধারণের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। তাড়কানিধনকালে প্রীরামচক্রকর্তৃক মারিচ রাক্ষসকে লঙ্কায় প্রেরণ, জৌপদী স্বয়্নমরে চক্ররন্ধুপথে অর্জ্জুনকর্তৃক মৎশুচক্ষু ভেদ, কুরুকুলণিতামহ মহামতি ভীয়ের শরশ্যা নির্মাণ প্রভৃতি পৌরাণিক আখ্যান বাণচালনার চরম দৃষ্টাস্ত।

পরবর্ত্তী কালের হিন্দু নরপতিগণও তীরধমুক হাইরা যুদ্ধ করিতেন। আলেকদান্দারের এবং মুদ্রমানগণের ভারতাক্রমণ দমরে রণক্ষেত্রে বহুশত তীরন্দাজের অবতারণা দেখা যায়। আইন-ই-অকবরীতে লিখিত আছে যে, মোগল-সমাট্ অকবর শাহের অস্ত্রাগারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের তীর, তুণীর ও ধমুক ছিল'। ঐ দমরে বন্দুকের বহুল প্রচলন থাকায় বাণের দারা শক্র সংহার করিবার প্রয়োজন হ্রাস হইতে থাকে। তথন তীরন্দাজ দেনাসংখ্যা ক্রমশঃ কম হইরা পড়ে; কিছ তাই বলিয়া যে তৎকালে তীরন্দাজ ছিল না, এমত নহে। রণহুর্দ্দে রাজপুত্রীরগণ, প্রচণ্ড ভীলগণ এবং মীণাক্রিপ প্রভৃতি ত্রদ্ধি অসভ্য জাতীয়েরা তীরধমুক হস্তে রণক্ষেত্রে নামিয়া শক্রক্ষর করিত'।

ইংরাজাধিকারেও সাঁওতালগণ তীর লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল।
তাহাদের বাণশিকা অডুত, লক্ষ্য স্থির ও স্থানিশিত এবং
সংহার অপরিহার্য। স্থান্যর বনাস্তরাল হইতে আততায়ীকে
লক্ষ্য করিয়া তাহারা যে তীর ছুঁড়িত, তাহাতে শক্রর নিপাত
বিষরে কোন সন্দেহই ছিল না। এখন এই বিভার সম্পূর্ণ
ভ্রাস ঘটিলেও "সাঁওতালের কাঁড়" সাধারণের হৃদরে বাণশিক্ষার
পরাকাঞ্চা জাগাইয়া থাকে।

শুদ্ধ ভারত বা বাঙ্গালা বলিয়া নতে, এক সময়ে য়ৄরোপীয়
পাশ্চাত্য জগতেও ইহার বহুল ব্যবহার ছিল। প্রাচীন গ্রীকজাতি তীরধন্থক লইয়া যুদ্ধ করিতেন। প্রাচীন ঘবন (Ionian)গণও ধন্ধর্বাণ হস্তে রণক্ষেত্রে দেখা দিতেন। তাঁহারা
প্রাচীন গ্রীস বা হেলেনিস্বাসীর অগ্রভম শাখা বলিয়া পরিচিত।
কার্থেজিনীর বাাদ্বুক্স, স্থবিখ্যাত রোমকগণ, হুণ, গথ ও
ভাঙাল প্রভৃতি বর্ষরক্ষাতি, এমন কি, বর্ত্তমান স্থাশিক্ষিত
ইংরাজজাতির জাদিপুক্ষ এবং ইংলণ্ডের আদিমবাসী বুটনগণও বাণপরিচালনার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তত্তদেশের
ইতিহাসই সাক্ষ্য দিন্তেছে।

পাশ্চাত্য জগতের স্থ্রাচীন গ্রীক ও রোমকজাতির অত্যুখানের পূর্বের্ক আসিরীয় (Assyrians) এবং শক (Scythians) জাতির মধ্যে অশ্বসংযুক্ত রথে চড়িয়া যুদ্ধ করিবার
রীতি ছিল। এখনও তথাকার স্বর্হৎ প্রাসাদগাত্রস্থ প্রস্তুরকলকাদিতে বাণপূর্ণ তুণীরসংবদ্ধ রথাদির চিত্র অন্ধিত দেখা
যায়। আসিরীয়জাতির বাণবিভার পূর্বপ্রভাব তাহাদের কীলরূপা (Cuneiform) বর্ণমালা হইতেই উপলব্ধি করা যায়।
অসুমান হয়, বাণই তাহাদের প্রাণ ছিল, তাই তাহারা বাঞ্জীর
অগ্রকীলকের অনুকরণে আপনাদের অক্ষরমালা প্রস্তুত
করিয়াছিল।

প্রাচীন মিশররাজ্যেও তীরধম্বকের অভাব ছিল না। কাল্দীর, বাবিলোনীর, পার্থির, শক, বাহ্লিক ও প্রাচীন পার্রিক-জাতির মধ্যে বাণাস্ত্রের বছল প্রচলন ছিল। স্থতরাং অনু-মান হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ধন্ত ও ইমু যুদ্ধের প্রধান শস্ত্র বিলিয়া গণ্য ছিল এবং সাধারণে তাহাই বিশেষ যত্নে শিক্ষা করিত।

বাণজিৎ (পুং) বিষ্ণু।
বাণজুণ (পুং) বাণাধার, তুণীর।
বাণদণ্ড (পুং) বানদণ্ড, বেমা।
বাণমী (পুং) তুণীর।
বাণনাসা (স্ত্রী) নদীভেদ।
বাণনিকৃত (ত্রি) বাণাস্ত্র দারা ভিন্ন।
বাণপঞ্চানন (পুং) একজন স্থপ্রসিদ্ধ কবি।
বাণপথা (পুং) বাণগোচর।
বাণপথাতীত (ত্রি) বাণপথাতিক্রম।
বাণপাতি (ত্রি) বাণাস্ত্র দারা স্থাজিত।
বাণপাত (পুং) > বাণনিক্ষেপ। ২ দ্রম্বপরিমাপক।
বাণপাত্বর্ত্তিন্ (ত্রি) অদ্রে অবস্থিত।
বাণপুদ্ধা (স্ত্রী) বাণের অগ্র ও পুছ্তভাগ।

<sup>(\*)</sup> Blochmanns' translation of Ain-i-Akbari, p. 109-112.

<sup>(</sup>a) Tod's Rajasthan.

বাণপুর ( ক্লী ) বাণরাজের রাজধানী।

বাণভট্ট (পুং) স্থপ্রসিদ্ধ কবি। [পবর্গে দেখ।]

বাণ্ময় ( তি ) বাণদারা সমাচ্ছর 🖰 🛒 💆 🕬 🕬 🕬

বাণমুক্তি, বাণমোক্ষণ (স্ত্রী ক্লী) বাণচ্যুতি, লক্ষ্যবস্তুর অভিমুখে বাণত্যাগ।

বাণিযোজন (ক্লী) ২ গুণীর। ২ ধন্থকের জ্যামধ্যে বাণ শাগা-ইয়া লক্ষ্য

বাণপ্রস্থ (ক্লী) আশ্রমাচারবিশেষ। [ বানপ্রস্থ দেখ।]

वां पत्रमी (खी) वांत्रां भी । वांत्र वांत्र वांत्र वांत्र वांत्र

বাণরাজ (পুং) বাণাস্থর।

বাণরেখা ( স্ত্রী ) বাণদারা গাত্রস্থ ক্ষত চিহ্ন।

বাণলিঙ্গ (ক্লী) স্থাবর শিবলিঙ্গভেদ। নশ্মদাতীরে এই সকল লিঙ্গ পাওয়া যায়। [লিঙ্গশন্ধ দেখ।]

বাণশাল ( ক্লী ) > বাণাগার, আয়ুধশালা।

বাণ্বর্ঘণ ( ক্লী ) বাণবৃষ্টি, অর্থাৎ বৃষ্টিধারার স্থায় বাণপাত।

বাণবার (পুং) সাঁজোয়া। বন্দাবরক লোহনির্দ্মিত অঙ্গ-রাথাভেদ।

বাণসন্ধান ( ফ্রী ) লক্ষ্য করিয়া বাণযোজন।।

বাণসিদ্ধি ( ন্ত্রী ) বাণযোগে লক্ষ্যভেদ।

বাণসূতা (স্ত্রী) উষা।

বাণহন (পুং) > বাণারি। ২ বিষ্ণ।

বাণারসী (দেশজ) পট্টবস্তভেদ, বাণারসী চেলী, বারাণসী প্রভৃতি স্থলে এই চেলী প্রস্তুত হয়, বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম বাণারসী হইয়াছে। এই পট্টবস্ত্রে জরি দিয়া ফুল পাড় প্রস্তুত করা হয়, ইহা বহুমূল্য বস্ত্র। ২ বাণারসী সাল, ইহাও বারাণসীতে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহাকে বাণারসী সাল কহে।

বাণাবলী ( স্ত্রী ) একপদে যে পাঁচটী শ্লোক রচিত হয়।

বাণাপ্রা (ক্লী) ভূণীর। ক্রিক্টি ক্রিক্টিন ক্রিক্টি

বাণাসন (क्री) ধহ। বিভাগ নাল প্রা

বাণি (প্রী) বণ-নিচ্-ইন্ (সর্বধাতুভা ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। বপন, বোনা, পর্যায় বৃতি, বৃতি। (ভরত)

করণে ইন্। ২ বাপদও। নিজ্য কে বিভিন্ন ক্রিয়া

বাণিজ (পুং) বণিজ্-স্বার্থে-অণ্। ১ বণিক্। (অমর) ২ বাড়বাগ্নি। (ত্রিকা॰)

বাণিজক (পুং) বলিজ-ম্বার্থে-বৃঞ্। > বণিক। ২ বাড়বাগি। বাণিজকবিধ (ত্রি) বাণিজকানাং বিষয়ো দেশঃ ( ভৈরিক্যাত্মেষু কার্য্যাদিড্যো বিধল্ভক্তলো। পা ৪।২।৫৪) ইতি বিধল্। বণিকদিগের স্থান, বাণিজ্যস্থান।

বাণিজিক (পুং) বাণিজক শব্দার্থ।

বাণিজ্য (ফ্লী) বণিজা ভাবঃ কর্ম বা বণিজ্যক্ত। বৈশ্ব-বৃত্তিভেদ, ক্রমবিক্রমরূপ কার্য্য, পর্য্যায়—সত্যানৃত, বাণিজ্যা, বণিক্পথ। (জটাধর)

ভ্যোতিষে লিখিত আছে যে বাণিজ্য করিতে হইলে গুভ দিন দেখিয়া আরম্ভ করিতে হয়। অগুভদিনে বাণিজ্য করণে বাণিজ্যে ক্ষতি হইয়া থাকে। ভরণী, অশ্লেষা, বিশাখা, ক্নন্তিকা, পূর্ব্বিক্তনী, ও পূর্ববাদা নক্ষত্রে বিক্রয় প্রশন্ত,কিন্ত ক্রয় নিষিদ্ধ। বেবতী, অখিনী, চিত্রা, শতভিষা, প্রবণা ও স্বাতি নক্ষত্র ক্রয়ে গুভ কিন্তু বিক্রয়ে অগুভ। (জ্যোতিঃসারস°)

এইরূপে ক্রমবিক্রমে লক্ষ্য করিয়া বাণিজ্য করিলে তাহাতে উন্নতি হইয়া থাকে।

কৃষি, গোরক্ষা এবং বাণিজ্য বৈশ্রের বৃত্তি, বৈশ্র এই বৃত্তিদারা জীবিকা নির্দ্ধাহ করিবেন। কিন্তু ব্রাক্ষণের যদি আপৎকাল উপস্থিত হয়, অর্থাৎ স্বধর্ম্মে থাকিয়া যথন ব্রাক্ষণ জীবনযাত্রা নির্দ্ধাহ না করিতে পারিবেন, তথন তিনি বাণিজ্য-দারা জীবিকার্জন করিবেন।

"কুষীদক্ষিবাণিজ্যং প্রকুবর্বীত স্বয়ং বিজঃ।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্বন্ নৈন সা লিপ্যতে দ্বিজঃ ॥"

( আহ্নিকত্তত্ব)

ব্রাহ্মণ আপৎকালে নিম্নোক্তরূপে বাণিজ্য করিতে পারিবেন।
মহর্ষি মহু লিথিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নিজবৃত্তির
অসন্তাবনা ঘটিলে এবং ধর্মনিষ্ঠার ব্যাঘাত হইলে নিষিদ্ধ বস্ত পরিবর্জন করিয়া বৈশ্রের বাণিজ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীষিকা নির্ব্ধাহ করিতে পারিবে।

সর্বপ্রকার রস, তিল, প্রস্তর, সিদ্ধার, লবণ, পশু এবং
মন্থ্য এই সকল দ্রবোর বিক্রেয় নিষেধ। কুস্কভাদি দ্বারা রক্তবর্ণ
স্থ্রনির্মিত সর্ববিধ বস্ত্র, শণ এবং অতসীতভ্তময় বস্ত্র, রক্তবর্ণ না
ইইলেও মেধলামনির্মিত কম্বলাদি বিক্রেয়ও নিষিদ্ধ। জল,
শস্ত্র, বিষ, মাংস, সোমরস, সর্বপ্রকার গদ্ধদ্ব্য, ক্ষীর, দধি,
মম, ঘত, তৈল, মধু, ওড় এবং কুশ এ সকল বস্তু বিক্রেয়
করিতে নাই। সর্বপ্রকার আরণাপশু, বিশেষতঃ গজাদি দংখ্রী,
অথপ্তিতখুর অশ্বাদি, এতন্তির মন্ত ও লাক্ষা কদাচ বিক্রেয়
করিতে পারিবে না, তিলবিষয়ে বিশেষ এই যে, লাভপ্রত্যাশার
তিল বিক্রেয় করিতে নাই, কিন্তু স্বয়ং কর্ষণদ্বারা তিল উৎপাদন
করিয়া অচিরকাল মধ্যে বিক্রেম্ম করিতে পারা যায়। (মন্তু ১০ অং)

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই সকল দ্রব্য ক্রেয়বিক্রেয় পরিহার করিয়া বাণিজ্য করিতে পারিবেন। যদি পরস্পার মিলিভ হইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে এবং তাহাদের মধ্যে যদি কেহ প্রভারণা করে, বা তাহাদের মধ্যে কাহারও অমনোযোগে বাণিজ্যক্ষতি হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে নিমন্নপ দণ্ডাদির ব্যবস্থা করিবেন।

মহর্বি যাজ্ঞবক্ষ্য লিথিরাছেন যে, যে সকল বণিক মিলিভ হইরা লাভের কল্প বাণিজ্য করে, ভাহাদের মধ্যে যিনি যেরপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, তদমুসারে বা পরম্পরের যেরপ খীকার করা থাকিবে, সেই অমুসারে লাভালাভ বিভাগ করিয়া লইবেন। এই অংশিদারদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি অথবা নিজের অনবধানভায় ক্ষতি করে, ভাহা ছইলে সেই ব্যক্তি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে। আর যদি কেহ বিপৎকালে পরিশ্রাণ করে, ভাহা হইলে তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের একভাগ পাইবেন। রাজার অমুমতি লইয়া বাণিজ্য করিতে হইবে এবং রাজা বিক্রের দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন এইজন্য তিনি লভ্যাংশ হইতে ২০ ভাগের একভাগ শুক্ররপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজা যে দ্রব্য বিক্রের করিতে নিষেধ করিবেন, তাহা এবং রাজাতি দ্রব্য বিক্রের করিতে নিষেধ করিবেন, তাহা এবং রাজাচিত দ্রব্য বিক্রের করিলে তিনি ভাহা গ্রহণ করিবেন।

যদি বণিক বাণিজ্য করিতে গিয়া শুল্পক্ষনার জন্ম পণ্যদ্রব্যের পরিমাণবিষরে মিথা। কহে এবং শুল্পগ্রহণস্থান হইজে অপক্ত হয়, এবং বিবাণিদ্রব্য ক্রের বা বিক্রেয় করে, তাহা হইলে তাহাদের পণ্যদ্রব্য অপেক্ষা ৮ শুণ দণ্ড হইবে। বাণিজ্য করিতে গিয়া বণিকসমূহের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই সমবেত বাণিজ্যে তাহার যে ধন থাকিবে, রাজা তাহার অধিকারী পুরাদিকে সেই ধন দেওয়াইবেন। ইহার মধ্যে যদি কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে লাভরহিত করিয়া বহিজত করিয়া দিবে।

রাজা পণ্যের প্রাকৃত মূল্য এবং আনমনাদির ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দারণ করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার উভরের ক্ষতি না হয়। রাজা উত্তমরূপে সকল পরিদর্শন করিয়া মূল্য স্থির দিবেন, তদমুসারে প্রত্যহ ক্রমবিক্রেয় হইবে। বণিক ক্রেতার নিকট মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে যদি সেই দ্রব্য না দের, তাহা হইলে তাহাকে বৃদ্ধিসমেত প্রদান বা ঐ বস্ত বিক্রেয় করিয়া শাহা লাভ হইবে, তাহার সহিত দিতে হইবে। স্বদেশীয় ক্রেডার পক্ষে এই নির্মা, কিন্তু ক্রেতা বিদেশী হইলে ঐ বস্তু বিদেশে লইয়া যাইয়া বিক্রয় করিলে যে লাভ হইত, তাহার সহিত তাহাকে দিতে হয়।

বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্য-দ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দেবোপদ্রব বা রাজোপদ্রবে তাহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা ক্রেতারই নষ্ট হইয়া যায় এবং বিক্রেতা উহার জন্ম দারী হইবে। বিক্রয় কালে সদোষ দ্রব্য দদি নির্দোষ বলিয়া বিক্রেয় করে, তাহা হইলে বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আপেক্ষা তাহার বিগুণ দও হইবে। ক্রেতা দ্রব্য ক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইরাছে কি না ইহা না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্যবিক্রয়ের পর তাহায় মূল্য অল হইয়াছে কি না ইহা না জানিয়া ক্রয়বিক্রয়নিবন্ধন অমুতাপ করিতে পারিবে না। যদি করে তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত বিক্রীত দ্রয় মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দও হইবে।

যে সকল ৰণিকবৃন্দ রাজনিরপিত মুলের প্লাস-বৃদ্ধি জানিয়া ও জোঁট ৰাধিয়া লোকের কঠকর মূল্য বৃদ্ধি করে, রাজা তাহাদিগের উত্তম সাহস দও বিধান করিবেন এবং যাহারা দেশান্তরাগত পণ্য হীনমূল্যে লইবার জন্ত অবক্লম করে, বা এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া বহুমূল্যে বিক্রের করে, তাহা হইলেও তাহাদের উত্তম সাহস দও হইবে। যে ব্যক্তি ওজন করিবার কালে কৌশল ক্রমে কম ওজন দিয়া বিক্রেয় করে, তাহা হইলে তাহার বিশত পণ্ দণ্ড হইবে। ঔবধ, ঘৃত, তৈলাদি প্লেহ দ্রব্য, লবণ কুন্ধুমাদি গন্ধ, ধান্ত ও গুড় প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যে ভেজাল দিয়া বিক্রেয় করিলে বিক্রেতার ১৬ পণ্য দণ্ড হয়।

পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় অথবা একদেশজাত দ্রব্য ভিন্নদেশে আমদানী বা তথা হইতে ভিন্নদেশে রপ্তানীর নামই বাণিজ্য। পূর্ব্বকালে ভারতে উপরিউক্তরূপ নিয়ম সকল পরিপালন করিয়া বাণিজ্য করিতে হইত। ( যাজ্ঞবঙ্কাসংহিতা ২ অ১)

বহু প্রাচীন কাল হইতে কি ভারতে, কি সমগ্র এসিয়াথণ্ডে, কি স্থল্ব মুরোপে, সভ্য এবং অসভ্য জাতির মধ্যে একটা অবাধ বাণিজ্যম্রোত প্রবাহিত ছিল। কেবল ছলপথে ও সমতল প্রান্তরেই বাণিজ্যব্যাপার পরিলক্ষিত হইত না। তারতীয় বণিক্গণ সেই উত্তালতরঙ্গপূর্ণ সমুদ্রবক্ষে এবং কুদ্রবীচিমালা-বিভূষিত নদীবক্ষে বৃহৎ বা কুদ্র নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়া জাতীয় প্রীবৃদ্ধির মূল—বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। একদিকে তাঁহারা যেমন দক্ষিণসমুদ্রের পূর্ব ও পশ্চিম ভূভাগে গতায়াত করিতেন, সেইরূপ তাঁহারা হিমালমের বক্তখাপদসঙ্গুল ভয়াবহ গিরিসঙ্কটসমূহ অতিক্রম করিয়াকথন বা কুদ্র বৃহৎ পর্বতশ্রেণী উল্লেখন করিয়া মধ্য এসিয়া এবং তথা হইতে ক্রমে যুরোপের স্বসভ্য জনপদসমুহে সমাগত হইতেন ও তথায় অদেশীয় পণ্য বিনিময়ে বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতেন।

হিরোদোত্রন্, ষ্ট্রাবো, প্লিনি প্রস্থৃতি গ্রীক ঐতিহাসিকগণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, একমাত্র লোহিতসাগরের মধ্য দিয়া ভারতীয় বণিকসম্প্রদায় যুরোপে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতেন। টুয়নগর স্থাপিত হইবার পূর্বের, গর্ম মসলা, ভেষজাদি এবং অস্তান্ত পণ্যদ্রব্য পূর্বভারত হইতে পূর্ব্বোক্ত পথে প্রেরিত হইত। বণিকগণ জাহাজ বোঝাই করিয়া ভারত মহাসাগর অতিক্রমপূর্বক ধীরে ধীরে লোহিত সাগরে প্রবেশ করিতেন এবং ক্রেমে আর্দিনো (Suez) বন্দরে আদিয়া জাহাজ হইতে মালপত্র নামাইয়া লইতেন। পরে এখান হইতে দলে দলে পদ্রুদ্ধে গমন করিয়া ভূমধ্যসাগর তীরবর্ত্তী বাণিজ্য প্রধান কাসৌ (Cassou) নগরে আসিতেন। এই কাসৌ নগর আর্দিনো বন্দর হইতে ১০৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

ব্রাবো নিথিয়াছেন, বাণিজ্যের স্থবিধার্থ সহজ ও স্থগম পন্থা আবিদ্ধারের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের বণিকসম্প্রদায়কে ছই বার পন্থা পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসীস্থপতি M. de Lasseps ১৮৬৯ খুষ্টান্দে বাণিজ্যের সর্বতামুখ
পন্থা বিস্তারের জন্ম স্থয়েজখাল কর্ত্তন করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
বাণিজ্যের যে স্থয়োগ সংঘটন করিয়া গিয়াছেন, বছ শতাব্দ পূর্বে
মিসররাজ সিসোপ্থিদ \* সেই পন্থার স্থয়পাত করিয়াছিলেন।
তিনি লোহিতসাগরোপকূল হইতে নীলনদের একটী শাখা পর্যান্ত
খাল কাটাইয়া সেই পথে পণ্যদ্রব্য লইবার জন্ম তত্তপ্রোগী
কতকগুলি জাহাজও প্রস্তুত করাইতেছিলেন। কিন্তু কোন
অভাবনীয় কারণে তিনি উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণ্ত করিতে
বিরত্ত হন।

ইহার পর, প্রায় ১০০০ খুইপুর্কান্দে ইন্রাএলপতি সলোমন বাণিজ্যবিস্তারের জ্বন্থ লোহিত সাগরোপকৃল হইতে আর একটা পথ প্রস্তুত করাইয়া সেই পথে পোতচালনা দ্বারা পণ্যদ্রব্যবহনের স্থবিধা করিয়াছিলেন \*। তাঁহার বাণিজ্য জাহাজগুলি ওফির ও তার্সিদ্ জনপদ হইতে কেবল স্থান, রোপ্য ও বছ্মূল্য প্রস্তরাদি লইয়া তাঁহার ইজিওনগেবার রাজধানীতে আগমন করিত। এই বাণিজ্যসম্পদে তাঁহার সমধিক শ্রীরৃদ্ধি ঘটয়াছিল। তাঁহার প্রাসাদস্থ দরবারে এত অধিক রোপ্যের আসবাব ছিল যে তাহার সংখ্যা করা যাইত না। তাঁহার পানপাত্র ও দেহ-রক্ষার্থ ঢাল স্থর্ণে নির্শ্বিত হইয়াছিল।

গ্রীক ভৌগোলিক বর্ণিত ওফির (সৌবীর) জনপদ ভারতের তৎকাল-প্রসিদ্ধ কোন একটা প্রধান বন্দর বলিয়া অস্থমিত হয়। তার্সিসগামী জাহাজগুলি প্রতি তিন বৎসরে একবার ইজিওন-গোবারে প্রত্যাগমন করিত এবং আবশুকমতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য হেতু গমন করায় পথি মধ্যে বিলম্ব করিত। ঐ সকল জাহাজে প্রধানতঃ স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তিদস্ত, ape নামক বানর ও

ময়ুর প্রাভৃতি নিরস্তর আমদানী করা হইত। তার্সিসের এই দ্রুত্ব
অম্বত্ব করিয়া মনে মনে বুঝা যায় যে, ঐ স্থান সন্তবক্তঃ মালাকা,
ক্রমাত্রা, যব বা বোর্ণিও দ্বীপের সন্নিকটে ছিল না, কেননা তাহা
হইলে অবশ্রুই তাহারা বনমান্ত্র্য দেখিতে পাইত এবং সেই
বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ মধ্যে সেই ঘটনা সন্নিবেশিত করিয়া
সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। এই কারণে অমুমান হয় যে,
তার্সিন্ ও ওফির পূর্কভারত বা পূর্কভারতীয় দ্বীপপ্রের অংশভূত
ছিল না।

বর্ত্তমান কালের বণিক্দিগের স্থান্ন প্রাচীন সময়ের বণিকেরাও আরব্যোপসাগর পার হইয়া মলবার উপকৃলস্থ মুজিরিস
বন্দরে সমুপস্থিত হইত। এই সমুদ্রবাজার তাহাদের ৪০ দিন
মাত্র সময় লাগিত। মিসোপোটেমিয়া, পারস্যোপসাগরকূলবাসী
আকাসজাতি এবং ফণিক বণিক্গণ বছকাল ধরিয়া এই পথে
পূর্বদেশীয় বাণিজ্যকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ঐ সকল
বণিক্দিগের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্ম ভারতীয় বণিক্গণ তৎকালে এই পথে মিসর রাজ্য পর্যান্ত অগ্রসর হইতেন।

স্থল পথেও এই ভারতীয় বণিক্গণ স্থদ্র পশ্চিমে গমন করিতেন, তাঁহারা দলবদ্ধ ভাবে বাণিজ্যদ্রব্যসমূহ উষ্ট্রপৃষ্ঠে রজ্জুবদ্ধ করিয়া একস্থান হইতে অগুস্থানে যাইতেন। এই বাণিজ্যযাত্রায় তাঁহারা সময়ে সময়ে স্থানীয় সন্দারদিগকে পরাজয় করিয়া তদ্দেশ লুপ্ঠনপূর্বক অভীষ্ঠ পথে অগ্রসর হইতেন; এই কারণে তাঁহাদিগকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। বাইবেল ধর্মগ্রন্থের এজিকায়েল (Ezekiel) বিভাগে এবং প্লিনির (lib. vi. c. u.) বিবরণীতে আফ্রিকার মরুদেশে, উত্তর-এসিয়ার তৃণমণ্ডিত প্রান্তরে এবং বিভিন্ন গিরিসক্ষট অতিক্রম করিয়া ভারতীয় বণিকগণের বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে।\*

রোমক্সমাট্ অগাণ্ডাসের রাজ্যকালে ঔলাস্ গেলিয়াস্ প্রাচ্য বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন মে, আরবীয় বণিকগণ একটা বিস্থৃত সেনাবাহিনীর স্থায় দলবদ্ধ হইয়া য়ুরোপের প্রতীচ্য জনপদসমূহে গমন করিত। তাঁহাদের এই বাণিজ্যযাত্রা বণিকদলের স্থবিধামুসারে এবং পানীয় জলের অবস্থানামুসারে পরিচালিত হইত। একদল এক নিদ্ধারিত সময়ে একস্থান হইতে রওনা হইয়া পথিমধ্যম্থ সরাই বা হাটে বিশ্রাম করিত; ঠিক্ সেই সময়ে অস্থাদিক্ হইতে আর একদল বণিক্ আসিয়া

<sup>\*</sup> Solomon king of Israel, made a navy of ships in Evgion-geber, which is beside Eloth on the shore of the Red Sea in the land of Edom. (I kings. X. 26)

<sup>\*</sup> Having arrived at Bactra, the merchandise then descends the Icarus as far as the Oxus, and thence are carried down to the Caspian. They then cross that sea to the mouth of the Cyrus (the Kur) where they ascend that river, and on going on shore, are transported by land for five days to the banks of the Phasis (Bion) where they once more embark, and are conveyed down to the Euxine. (Pliny)

একত্র মিলিত হইত। বণিকদলের এরপ সন্মিলনগুলি তাহা-দের আত্মরক্ষার উপায় বলিরা নির্দ্ধেশ করা যাইতে পারে।

এক সময়ে ছইটা বণিকবাহিনী যেমেন হইতে বহির্গত হয়।
তাহার একদল হজামোৎ হইতে ওমানকর্ত্ক পরিচালিত হইয়া
পারস্থোপসাগরের পথে চলিয়া আইসে এবং অপর দল হেজাজ
বুরিয়া লোহিতসাগরোপকূল বহিয়া পেট্রায় উপনীত হয়। এখান
হইতে এই দল ছইভাগে বিভক্ত হইয়া একদল গাজা নগরের
অভিমুখে এবং অস্তদল অপর পথে দামাস্কাস নগরে চলিয়া যায়।
যেমেন হইতে পদব্রজে পেট্রা যাইতে প্রায় ৭০ দিন সময়
লাগিত। গ্রীক্ ঐতিহাসিক আথেনোডোরাসের বর্ণনায় বণিক্দিগের যে সকল আডোর (বিশ্রামস্থান) উল্লেখ দেখা যায়,
ইস্মাএল ও আব্রাহামের সমকালে সেই সকল স্থান বাণিজ্য
সমৃদ্ধিতে পূর্ণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

বণিক্ সম্প্রদায়ের এই নিরম্ভর গতায়াত থাকায় মায়াদিত (Maadite) জাতির কর্মক্ষেত্র বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। কারণ তাহারা বণিকসম্প্রদায়কে উদ্ধ্র ভাড়া দিয়া, তাহাদের পথ দেখাইয়া, তাহাদের রক্ষক হইয়া অথবা তাহাদের সহযোগে বাণিজ্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিস্তর অর্থ-উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। কালক্রমে এই স্থলপথের বাণিজ্যে বিশেষ অন্তর্ময় উপস্থিত হয়। রাষ্ট্রবিপ্রব বা প্রাক্তিক পরিবর্ত্তনে সেই বিপর্যায় সাধিত হইয়াছিল। এই পথে যে সকল সমৃদ্ধিশালী নগর বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, দৈবহর্ন্বিপাকে তাহারা প্রীত্রপ্র ইয়া থড়ে এবং নগর জনহীন হওয়ায় তাহার বাণিজ্যসমৃদ্ধিও হ্লাম হইয়া যায়। এখনও হৌরাণের অদূরবর্তী বালুকাময় প্রান্তরে, নক্ষসাগরের তীরবর্তী মক্ষদেশে এবং টাই-বেরিয়াস্ হদের সরিকটস্থ উচ্চ স্তম্ভাবলী, মন্দিরাদি এবং রক্ষমঞ্চ সমূহ প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন জাগাইয়া রাথিয়াছে।

পেট্র ইইতে দামাস্কাদ্ যাইবার পথের উত্তর দীমান্তে পামিরা, ফিলাডেল্ফিরা ও দেকাপোলিদের নগররাজী বিশ্বমান। গ্রীক ও রোমানজাতির অভ্যুত্থানকালে পেট্রার বাণিজ্যসমৃদ্ধি প্রবল ছিল। আথেনোডোরাদ্ লিথিয়াছেন, কালে তাহা নষ্ঠ ইইরা মকভূমে পর্যাবদিত হয়, শত শত বৎসর এই তাবে থাকিয়াও উহার কীর্ত্তিগুলি একবারে নয়নাস্তরালবর্ত্তী হয় নাই। এখনও সেই সকল ধ্বস্তস্ত্রপের স্থানে স্থানে স্তম্ভ ও প্রাসাদাদি বিশ্বমান থাকিয়া ভ্রমণকারীর স্বদয়ে প্রাচীন বাণিজাগৌরবের ক্ষীণশ্বতি-উদ্বোধন করিতেছে। এই পেট্রা নগর উত্তরপশ্চিম এসিয়া ও য়ুরোপীয় বাণিজ্যের কেক্সন্থান ছিল। দক্ষিণাঞ্চল ইইতে সমাগত বণিকসম্প্রদায় এইস্থানে উত্তর দেশীয় বণিকদিগের হুত্তে আপনাদের পণ্যাদ্ব্য বিনিময় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত ইইত।

শক্তিপুষ্ট রোমসাম্রাজ্যের অবদান ঘটিলে বাণিজ্যের বিলয় শাধিত হয় এবং সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে লোহিতসাগরোপকল ও আরবের এই বাণিজ্য পথ পরিত্যক্ত হয়। ইহার কএক শতাব্দ পরে যথন জেনোয়াবাসী পুনরায় বাণিজ্য উপলক্ষে পোত্যোগে সমুদ্রবক্ষে গমনাগমন করিতে আরম্ভ করেন, তথন এই পথ তাহাদের গমনাগমনের স্থবিধার্থ গৃহীত হয় এবং ভারত ও য়রোপ পুনর্বার বাণিজ্য সবন্ধে আবদ্ধ হন। তৎকালে পশ্চিম ভার-তের পণ্যদ্রব্য-সম্ভার জলস্থলপথে নৌকা ও উষ্ট্রাদি ষান্যোগে সিহুবক্ষ বাহিয়া হিমালর ও কাবুলের পার্বত্য অধিত্যকাভূমে আনীত হইয়া ক্রমে সমর্কন্দে পৌছিত। এমন কি, মলাকা দীপজাত দ্রবানিচর ভারতসমুদ্র, বঙ্গোপসাগর, পরে গঙ্গা ও বমুনা নদী ৰাহিয়া এবং উত্তর ভারতের পার্বতা সঙ্কট পথ অতিক্রম করিয়া সমর্কন্দে আসিত। সমর্কন্দ রাজ্য ঐ সময়ে মহাসমুদ্ধ ও বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখানে ভারত, পারস্ত ও তুরুদ্ধের প্রধান প্রধান বণিক্বুন্দ একত্র হইয়া স্ব স্ব দেশীয় পণোর বিনিময় করিত।

এখান হইতে ঐ সকল মালপত্র পোত্যোগে কাম্পীয় সাগরের অপরপারস্থিত অষ্ট্রাখান্ বন্দরে রপ্তানী হইত। অষ্ট্রাখান্ বন্দর বল্গানদীর মোহানায় অবস্থিত থাকায় পণ্যদ্রব্য অন্তর্ত্ত লইবার পক্ষে বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। তথা হইতে মালপত্র পুনরায় নদীবক্ষে রেইজানপ্রদেশের অন্তর্গত নোবোগরোদ নগরে সমানীত হয়। এই নগর বর্ত্তমান নিজ্নীনোবোগরোদ নগর হইতে অনেক দক্ষিণে ছিল।

নোবোগরোদ হইতে ঐ সকল দ্রব্যকে কএকমাইল স্থলপথে লইয়া ভন্ নদীর কুলে পুনরায় ক্ষুদ্র কুদ্র নৌকায় বোঝাই দিয়া স্রোতের টানে আজোফ দাগর তীরে কাফা ও থিওডোসিয়া বনরে লওয়া হইত। কাফাবন্দর তৎকালে জেনোয়াবাসীর অধিকৃত ছিল। এখানে তাহারা গালিয়াস্ নামক পোত্যোগে আসিয়া ভারতীয় পণ্যন্রব্য লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইত। পরে তথা হইতে তাহারা সেই সকল দ্রব্য য়্রোপের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়া দিত।

আর্মেণিয়-সম্রাট্ কমোডিটার রাজ্ত্বসময়ে আর একটা বাণিজ্যপথ আবিদ্ধুত হয়। তথন বণিক্গণ জর্জিয়ার মধ্য দিয়াও কাম্পীয়সাগর তীরে আসিত এবং তথা হইতে পণ্যদ্রব্য জলপথ বাহিয়া রুক্ষসাগর তীরবন্তী ত্রিবিজন্দ্রেলরে লইয়া যাইত। পরে সেখান হইতে সেইসকল দ্রব্য যুরোপের নানাস্থানে প্রেরিত হইত। সেই সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যের জহ্ম আর্মেণীয়দিগের সহিত ভারত্বাসীর বিশেষ স্থাতা স্থাপিত হয়। একজন আর্মেণীয়সমাট্ ঐ সময়ে বাণিজ্য-পথ স্থগম করিবার জহ্ম কাম্পীয়দাগর হইতে ক্রঞ্চদাগরোপকূল পর্যান্ত ১২০ মাইল লম্বা একটী খাল কাটাইতে বাধ্য হন, কিন্তু এই কার্য্য দমাধা হইতে না হইতে রাজা একজন গুপ্তচরের হস্তে নিহত হন। তাহাতে দেই মহগুদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

ইহার পর, ভিনিস্বাসী বণিকগণ বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তাহারা ভারতে আসিবার জন্ত অপেকাকৃত স্থপমপদ। আবিষ্কারের চেপ্তা করিয়া অতি সম্বরে মুফ্রোটিস্ নদী বাহিয়া ভারতে পদার্পণ করেন।

ভিনিসবাসী বণিকগণ ভূমধ্যসাগর পার হইয়া আফ্রিকার বিপলীরাজ্যে আসিয়া পদরজে স্থবিখ্যাত আলেপো (Aleppo) বন্দরে আসিত; পরে তথা হইতে তাহারা য়ুফ্রেটিস্ তীরবর্তী বীরনগরে আসিয়া পণ্যবদ্য বিক্রয় করিত। সেই সকল পণ্যদ্রব্য এখানে নৌকাযোগে নদীবক্ষে নিয়াভিমুথে লইয়া তাইগ্রিস্নদী তীরস্থ বোগদাদ নগরে লওয়া হইত। বোগদাদে প্ররায় আবার নৌকায় বোঝাইয়হইয়া ঐ সকল দ্রব্য তাইগ্রিসবিক্ষে চালিত হইয়া বসোরানগরে এবং পারক্তোপসাগরস্থ হর্ম্মুজ্বীপে আসিত। হর্ম্মুজ (Ormuz) তৎকালে দক্ষিণএসিয়ায় সর্ব্ধপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। এখানে পাশ্চাত্যবণিক্গণ স্থবেশজাত মথমল, কার্পাস বস্তু ও অপরাপর দ্রব্রের বিনিময়ে পূর্ব্বদেশজাত গরম-মসলা, ওষধি ও বহুমূল্য প্রস্তরাদি লইয়া যাইত ।।

ভিনিসবাসী বণিক্গণকে প্রাচ্যবাণিজ্যে বিশক্ষণ অর্থশালী হইতে দেখিরা মুরোপের অন্তান্ত জাতিও ঈর্ষাদ্বিত হইরা উঠে এবং সেই পত্রে পর্ত্ত্বপূর্জিগণ ভারতীয় বাণিজ্যের অংশভানী হইবার জন্ম বছ চেষ্টার পর খুঁহীর ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্জক দক্ষিণভারতের কালিকট বন্দরে সমাগত হয়। এই পথে পাশ্চাত্য বণিক্গণ প্রায় চারি শতাব্দকাল ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া অবশেষে রাজা সলোমন ও টায়ারপতি হিরামের প্রবর্তিত লোহিতসাগর পথের অনুসরণ করিতে বাধ্য হন। এইপথে স্ক্রেজখাল কাটার পর, ভারত ও মুরোপের বাণিজ্য ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে।

পর্ত্ত্বাজগণ উত্তমাশা অস্তরীপ ঘ্রিয়া ভারতে আসিবার সময়ে আজ্রিকার পূর্ব্ব-উপকৃলে সমৃদ্ধ রাজ্য ও নগর দেখিয়া সেই সকল স্থানে বাণিজ্যার্থ উপনিবেশ স্থাপন করেন। ঐ সময়ের বহুপূর্ব্ব হুইতে তথায় পশ্চিম-ভারতের সিল্পুপ্রদেশ ও কচ্ছবাসী হিন্দুগণ এবং আরবজাতি ও পারসিকগণ উপনিবেশ স্থাপন ও বাণিজ্যকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিল।

পর্ভ গীজকর্ত্ক আফ্রিকার দক্ষিণসমুদ্র দিরা ভারতাগমন
পথ আবিষ্কৃত হওরার ভিনিস ও জেনোরাবাসী বণিক্গণের
নাথার বজাঘাত পড়িল; কারণ জলপথ অপেক্ষা স্থলপথে বিভিন্ন
দেশ দিরা গমনে অনেক খরচা পড়িত, স্বতরাং তাহাতে পণ্যজব্যের মূল্যও অনেক বেশী লাগিত। কাজে কাজেই পর্ভ গীজগণ
পাশ্চাত্যবাণিজ্যের প্রধান পরিচালক হইরা উঠিলেন। তাহার
উপর, বৈদেশিকের প্রতি বিদ্বেবশতঃ এবং সমুদ্রপথে আপনাদের
একাধিপত্য বিস্তারমানসে পর্ভ গীজগণ তথনকার হিন্দু ও
মারবীর বণিক্সম্পাদারের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

পরম্পরের প্রতিদ্বন্ধিতায় ও প্রতিযোগিতায় শক্রতা উত্তরোত্তর পরিবৃদ্ধিত হইয়া উঠিল। পর্জ্বনীজ্ঞগণ বৃণিয়্ ভি ছাড়িয়া দস্মাবৃত্তি আরম্ভ করিল। তাহারা সমুদ্রপথে অভ্যান্ত বণিকের সর্বস্থ লুঠন করিয়া লইতে লাগিল। সকলেই সশঙ্কিত হইয়া উঠিল; শেষে প্রাণের দারে ও অর্থনাশের ভয়ে আরবীয় এবং ভারতীয় বণিক্গণ বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রায় জলাঞ্জলি দিয়া স্ব স্থানে ফিরিতে বাধ্য হইল। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বাণিজ্য-প্রভাৰ থর্ব্য হইয়া পাশ্চাত্যসংশ্রব (লাপ পাইল।

যুরোপীর বণিক্সম্প্রদার এইরূপে আফ্রিকার উপকৃলে বাণিজ্য করিতে আসিয়া তদ্দেশবাসীর শাস্তি ও স্থবর্দ্ধনে মেমন পরাত্ম্ব হইয়া আপনাদের অর্থ-পিপাসা শাস্তি করিতে অপ্রস্কর হইয়াছিলেন, তেমনই তাঁহারা জগদীখরের কোপনয়নে নিপতিত হইয়া আপনাদের সঞ্চিত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহাদের প্রতিযোগী ইংরাজ, ফরাসী, জর্মাণ ও দিনেমার বণিক্দিগের প্রতিহন্দিতার তাঁহাদের সেই উচ্ছু খল বাণিজ্য প্রতিপত্তি ক্রেমশঃ নপ্ত ইইয়া যার এবং তাঁহারা বাণিজ্যপ্রভাবের সঙ্গে উপনিবেশ হাপন সহকারে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাও লয়প্রাপ্ত হইতে থাকে।

তার পর, বছল অর্থাগমের আশার পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া যথন পর্ক গীজগণ ক্রীতদাস বিক্রম এবং তাহাদের ধৃতকরণার্থ আপনাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বৃথা অপব্যায়ত করিতে লাগিলেন, তথন হইতেই প্রকৃতপক্ষে পর্ক গালরাজ্য পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং সেই পাপে তাহার বাণিজ্যও বিলুপ্ত হয়। বাস্তবিক, পর্ক গীজদিগের প্রাচীন মানচিত্রসমূহে যে সকল স্থান সৌধমালাপূর্ণ নগরমালায় পরিশোভিত ও অলক্কত ছিল বলিয়া দৃষ্ট হয়, পাপচরিত্র পর্ক গীজজাতির দ্বণিত আচরণে এবং তাহাদের দ্বণিত দাস-ব্যবসায় (Capture and sale of slaves)

<sup>†</sup> ইংলণ্ডের মহাকবি সেজ্ঞপীররের "Merchant of Venice" প্রছে আলেপো বন্দরের সমৃদ্ধির কথা এবং অন্ধক্তি মিণ্টনের "Paradise lost" গ্রন্থে হর্মান্ত ও ভারতের ধনরত্বের উল্লেখ আছে।

দেই সকল স্থান জনহীন মক্লেশে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্তী-কালের মানচিত্রে আর সে সকল স্থানের নাম সরিবেশিত হয় নাই। ঐ সকল স্থান এখন "অজ্ঞাত আরণ্য প্রদেশ" বলিয়া পরিচিত হইতেছে।

এসিয়াবাসী বণিক্সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের উত্তরপশ্চিম উপকূলবাসী বিভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ বাণিজ্য-প্রভাবে বহুকাল হইতেই বিশেষ প্রভাবান্বিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহই বলিতে পারেন না যে কতকাল পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা কেহ কথন আফ্রিকার পত্নীপুত্র লইয়া আইসেন নাই বা বর্ত্তমানে আসেন না। তাঁহারা কেবল কএকবৎসর মাত্র কার্যস্থানে থাকিয়া প্রনায় দেশে ফিরিয়া যান এবং কথন কথন প্রনায় আবশ্রক হইলে বিদেশের কার্যস্থল পরিদর্শন করিতে আসিয়া থাকেন; নতুবা দেশের দোকান বা গদীতে থাকিয়া কার্য্য চালান।

পর্ত্ত গুলিজগণ যখন আফ্রিকার এবং ভারত ও পূর্ব্বভারতীয় দীপপুঞ্জের উপকৃবভাগে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তথন উক্ত বণিক্সম্প্রদায়ের অনেকই আফ্রিকা হইতে বিতাজিত হন। এই শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ভট্টিয়া ও বেণিয়া জাতির সংখ্যাই অধিক। তাহারা স্থদুর আফ্রিকাভূমেও আপনাদের জাতীয় নিষ্ঠা ও বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া আজিকার দিনেও জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই সমুদ্র্যাত্রায় তাহারা জাতিচ্যুত বা স্মাজ্বন্ট হয় না \*।

এতত্তির ভারতবাদীর সহিত উত্তর ও মধ্য-এদিরাথণ্ডের বাণিজ্য কার্য্য পরিচালনার্থ আরও কতকগুলি পার্কব্যপথের গরিচয় পাওয়া যায়। আফগানিস্থান, পারয়, পশ্চিম-তুর্কিস্থান প্রভৃতি দেশভাগে পণ্যদ্রব্য লইতে হইলে বণিক্দিগকে প্রধানতঃ ফলেমানী পর্কতমালার সম্কটসমূহ, পেশাবরের পার্কত্যপথ, গণ্ডাবার নিকটবর্ত্তী মূলাসম্বট ও বোলান গিরিপথ পর্যাটন করিতে হয়। দিল্ল হইতে কালাহার (গান্ধার) রাজধানীতে আদিতে হইলে বোলান সম্কটপথে প্রায় ৪০০ মাইল অতিক্রম করিতে হয়। দেরাইস্মাইলখার বিপরীতদিকে গুলেরী সম্কট দিয়া আফ্গানস্থান ও পঞ্জাবের বাণিজ্য চলিতেছে। পেশাবর হইতে কাবুল রাজধানীতে যাইবার জন্ম আবেখানা ও তাতারা নামে ছইটী গিরিপথ অতিক্রম করিতে হয়। দিয়্বপ্রদেশের শিকারপুর

নগর হইতে বণিক্গণ পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া ধীরে ধীরে বোলান গিরিপথ অতিক্রম পূর্বক কান্দাহার বা কলাৎ নগরে উপনীত হইয়া থাকেন। এই শেষোক্ত স্থানের বণিক্দিগের সহিত মধ্যএসিয়াবাসী বণিক্ জনগণের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতেছে। গজনী হইতে দেরাইস্মাইলথাঁ আসিতে হইলে গোমাল পথ দিয়া আসিতে হয়। এই পথে পোবিন্দাজাতি পদবজে বিচরণ করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে। উহারা দম্যপ্রকৃতিক ও কতকাংশে বণিয়ৃভিধারী। থাইবার পাস দিয়া কাবলে ঘাইবার আর একটী স্থবিস্থত রাস্তা আছে। প্রতিবৎসর ভারত হইতে আফগানরাজ্য এবং আফগানস্থান হইতে ভারতে বে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানী হয়; তাহার মূল্য প্রান্ধ ছইকোটী মূদ্রার কম নহে।

পঞ্চাব হইতে কাশ্মীরের মধ্য দিয়া মারকন্দ, কাস্যর ও চীনাধিক্বত ভোটরাজ্যে দেশীয় বণিকগণ বিস্তৃত বাণিজ্য চালাইয়া থাকে। তাঁহারা অমৃতসর ও জালন্ধর হইতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া উত্তরপশ্চিমাভিমুখে হিমালয় পর্বত উল্লভ্যন এবং কাঙড়া ও পালমপুর হইয়া লেহ প্রদেশে উপস্থিত হয়। এখানে পণ্যদ্রব্য আনিতে পার্ব্বতীয় ছাগ ও চমরী গো ভিন্ন অক্ত কোন যানবাহন নাই। ইংরাজরাজ এই পথে রাজকার্য্য পরি-চালনের স্থবিধার্থ থচ্চর চালাইতেছেন। ১৮৬৭ খুষ্টাব্দে লেহ নগরে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি বাণি-জ্যের উন্নতিবিধানের চেষ্টার উক্ত বর্ষে পালানপুরে একটা মেলার অমুষ্ঠান করেন। ঐ মেলায় য়ারকন্দবাসী বহুশত বণিকগণ আগমন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফগানস্থানের বাবিজাতি, গুলেরী সকটের পোবিন্দাগণ, তুর্কিস্থানের পরাছা জাতি এবং মারকন্দের করিয়াকাস্গণ বিশেষ উৎসাহের मिक थारे वार्षिका हानारेटलहा। छारास्त्र मृत्थ वर्ष वर्ष নতন নতন পর্যাটন বিবরণ, বিভিন্ন জাতি ও নগরের কথা এবং পথাতিক্রম ক্লেশের কথা শুনা যায়।

আফগানস্থানের প্রধান বাণিজ্যকেক্স কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট নগর। এই তিন স্থান হইতে যুরোপ, পারস্থ ও তুর্কি-স্থানের সহিত ভারতের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। বোখারা ও খোটানের রেশম, কির্মাণের ও খোকন্দের পশম প্রধানতঃ ঐ তিনস্থানে আমদানী হয় এবং য়ুরোপীয় বণিকগণ ত্ব স্থান্দালাত বস্ত্র এবং ভারতীর বণিকগণ নীল ও মসালা লইয়া তথায় পরস্পারের পণ্য বিনিময় করেন। মার্যাবের সমতল প্রাস্তর এবং উজবক সামস্ত রাজ্যসমূহ অতিক্রম করিয়া বণিক্দল উত্তরপশ্চিমাতিমুখে বামিয়ান্ শৈলমালায় ও কুন্দুজ জাতির অধিকৃত প্রদেশে আসিয়া য়ুরোপীয় বণিক্দল বদক্সানের চুনী ও

(Cyclo, India)

<sup>\* &</sup>quot;The Bhattia and Banya who form a large number of these traders are Hindus and are very strict ones; yet it is remarkable that they may leave India and live in Africa for years without incurring the penalty of loss of caste which is enforced against Hindus leaving India in any other direction."

কোক্চা উপত্যকার বৈত্র্যা (Lapis-lazuli) নামক মূল্যবান্ প্রেন্তর সংগ্রহে ব্যাপ্ত হন। এথান হইতে তাহারা অক্সাস, জাক্ জার্তেস, আমু-দরিয়া ও সৈর-দরিয়া নামক নদীচতুষ্ঠয়ের সৈকত-বর্ত্তী সমতল ভূভাগে আসেন। বোখারা রাজধানী হইতে বাল্থ ও সমরকন্দে বাণিজ্য চালিত হয়।

সমরকদের বণিকেরা ওরেন্বর্গে ও অন্তান্ত সীমান্তর্বর্জী নগর হইয়া বৎসর বৎসর স্থলপথে রুষ রাজ্যে আসিয়া থাকে। কোন কোন দল এথান হইতে য়ারকন্দ হইয়া পশ্চিম চীনে, কেহ ময়েদ হইয়া পারস্থে এবং কেহ বা কাবুল ও পেশাবর-পথে ভারতে আসিয়া থাকেন।

কাব্লের পশ্চিমে বোথারার পথ—এই পথ বামিয়ান, শৈঘান, দোয়াবা, হিবাক, হস্রাক, স্থলতান, কুল্ম, বাল্থ, কিলিফ-ফার্দ্দ ও কর্ষি হইয়া গিয়াছে। বোথারায় বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিবার জন্ম সমরকল, থোকল ও তাসকলের বণিক্দল নিরস্তর তথার যাতায়াত করে এবং কাব্ল হইতে বণিক্দল আবার ঐ সকল পণ্য লইয়া পেশাবর, কোহাট, দেরাইস্মাইল্ খাঁও বন্নু জেলায় আইসে। থাইবার, তাতার, আব্থানা ও গণ্ডাল গিরিপথে পশ্চিমদেশের নানা দিক্ হইতে বণিক্গণ পেশাবরে এবং কোহাট্ছইতে থুল ও কুরম নদীর উপত্যকা দিয়া অন্ত পথে পণ্যদ্রব্য লইয়া যায়। গোমাল গিরিপথ দিয়া দেরাইস্মাইল খাঁ হইতে শিবিস্থানে আসিয়া উপনীত হয়। এইরপে কুলু হইয়া লাদকে, অমৃতসর হইয়া য়ারকলে এবং পেশাবর ও হাজারা হইয়া বজোরে পণ্যদ্রব্যর সরবরাহ হইয়া থাকে।

হিন্দুস্থান-তিব্বত নামক ভোটরাজ্যে যাইবার প্রসিদ্ধ রাস্তা দিয়া ভোটরাজ্যের বাণিজ্য চালিত হইতেছে। বঙ্গ-টু নামক স্থানে শতক্র নদী এই পথকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। তিব্বতের অন্তর্গত গারতোক নগরে বৎসরে হুইবার হুইটী স্থ্রহৎ মেলা হয়। ঐ মেলায় লাদখ্, নেপাল, কাশ্মীর ও হিন্দুস্থানের অনেক বণিক পণ্যদ্রব্য ক্রয়বিক্রয়ের জন্ম গমন করিয়া থাকে। এতন্তির গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত নীলনঘার্ট, মানা ও নীতিসঙ্কট এবং কুমায়ুনের অন্তর্গত বয়ান, ধর্ম্ম ও জোহর গিরিসঙ্কট দিয়া অন্নবিস্তর্ম বাণিজ্য চলিতেছে।

কুমায়ন, পিলিভিৎ, থেরী, বরাইচ, গোণ্ডা, বস্তি ও গোরথপুর হইতে বণিক্গণ নেপালরাজ্যে আদিয়া পণ্যদ্রব্যের বিনিময় করিতেছে। কাঠমাণ্ডু রাজধানী হইতে ছইটী পার্বত্য-পথ মধ্য-হিমালয় দেশ অতিক্রম করিয়া ৎসান্পু নদীর (ব্রহ্মপুত্র) উপত্যকাভূমে আদিয়াছে। ঐ পথেও যথেষ্ঠ পরিমাণে নেপাল ও তিব্বতের বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। নেপালের এই বাণিজ্যের মূলাংশই বাঙ্গালা হইতে সম্পন্ন হর। ইংরাজাধিকত ভারতের বাণিজ্যকেন্দ্র কলিকাতা, মাল্রাজ, বোদাই, করাচী, কলম্বো, ত্রিনকমলী, গল, রেক্সুন, মৌলমিন্ আকায়াব, চট্টগ্রাম, কোকনাড়, নাগপত্তন প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগর। এই সকল স্থান হইতে নদী, রেল বা শকটপথে পণ্য- দ্রব্যসমূহ আনীত হইয়া সমুদ্রতীরস্থ বন্দরে অর্ণবপোতে বোঝাই হইয়া থাকে। [বিস্থৃত বিবরণ রেলপথ শব্দে দেখ।]

বৈদেশিক রাজ্যবাসী বণিক্গণ ইংরাজাধিকত ভারতের সহিত যে বাণিজ্য পরিচালিত করিতেছেন, তাহার মধ্যে গ্রেটর্টেন ও আয়র্লও এবং চীনের সহিত বাণিজ্যই অধিক। ২৮৮১-৮২ খুপ্টাব্দে ভারতে যে বৈদেশিক বাণিজ্য মাধিত হয়, নিম্নোক্ত তালিকায় তাহার সামাত্যমাত্র আভাস দেওয়া যাইতে পারে।

| দেশের নাম                 | আমদানীজব্যের মূল্য    | ि तथानीजरवात मृला           |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| গ্রেটবুটেন                | ७५८५५७५५२,            | ७८७८२८७५३,                  |
| অষ্ট্রা                   | २३१४७०१,              | . 28989289                  |
| বেলজিয়ম                  |                       | 329.0382                    |
| ফুান্স                    | ৬৭৭৫৬১৫,              | ४००६४१३७,                   |
| জর্মণি                    | 942820)               | 9692269                     |
| হলগু                      | 30392                 | (364950)                    |
| ্ ইতালি                   | e 288998 <sub>2</sub> | ७३०२०४०,                    |
| মণ্টা                     | 84800                 | 9 • 83 % 3 37 .             |
| কৃষিয়া                   | . ७१८१४)              | ७३८२४)                      |
| Cooplet                   |                       | > 28969e,                   |
| উত্তমাশা অন্তরীপ          | २५४७८,                | <b>শতৰৰঙ</b> ৯ <sub>7</sub> |
| আফি কার পুর্বোপক্ল        | ७० ६३ ६२७,            | ২৩৫৪৮৯৬ <sub>)</sub>        |
| ইজিপ্ত                    | 8772682               | ३७४४२४७३,                   |
| মরিসস্                    | a486ai*,              | <b>⊌≈€€3⊌8</b> , °          |
| नाष्ट्रांव                |                       | 9 <b>૨</b> • ১२२,           |
| রিউনিয়ন                  |                       | 3920860                     |
| দক্ষিণ আমেরিকা            |                       | 2000000                     |
| আমেরিকার যুক্তরাজ্য       | 866.635               | २७४১৮२१४,                   |
| পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ |                       | 3838,93                     |
| আদেন                      | 9266.09               | <b>८०००</b> ००,             |
| <b>আ</b> রব               | ७२৮७२०१,              | 4>2500                      |
| <b>तिः</b> श्व            | 8.2806-               | ३८७१२२७०,                   |
| চীন-(হংকং)                | 308226                | ৯৩২৬৮০৯৪,                   |
| " मिका यन्त्र ,           | 38.8806,              | 839.2266                    |
| " আফিম-(হংকং)             |                       | ७, १७२७२ ३,                 |
| " " मिन्नवन्त्र           |                       | 850082869                   |
| জাপান                     | 95205                 | 3083465                     |
| যবদ্বীপ                   |                       | ٥٠٩8٥٩,                     |
| মালদ্বীপ                  | 348.00,               | \$8.600)                    |
|                           |                       |                             |

| দেশের নাম           | चामनानीज्ञत्वात्र मूना | রপ্তানীস্তব্যের মূল্য         |
|---------------------|------------------------|-------------------------------|
| ষেঞাৰ, সোণসিঞা      | नी ७१८१३७,             | ७२००२०,                       |
| পারস্ত              | 82065 · €)             | <b>૨</b> ૧७७५७ <sub>8</sub> , |
| ভাষ                 | >                      | 002789,                       |
| ষ্ট্ে দেটগ্মেণ্ট    | 76874465               | . 000166267                   |
| এসিয়াস্থ তুরুক     | २१३१३१८८               | २०७०३१७,                      |
| <b>ब</b> र्द्धेतिय। | २२१३८३%                | 1226617                       |

ঐ সকল বৈদেশিক রাজ্য হইতে সাধারণতঃ যে যে দ্রব্য ভারতে আমদানী হইরা থাকে অথবা যে পরিমাণ ভারতজাত দ্রব্য ঐ সকল দেশে রপ্তানী হয়; তাহাদের নাম ও মূল্য (টাকা) নিমে লিখিত হইল; কিন্তু তাহা ভারতীয় বাণিজ্যের সর্ব্যসাষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। তবে আমুমানিক উহার মূল্য ১৫ কোটি টাকার অধিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

| স্থানদানী জব্যের না | त्र यूना          | রপ্তানী স্রব্যের নাম | भ्रा               |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| জীবজন্ত             | ₹•৮€8৩%           | কৃষ্ণি               | >889866            |
| পরিচ্ছদ             | ₩858003           | ্ তুলা               | >83063636          |
| ক্রলা               | >•२••৪৩৬          | ্ পাকান স্থভা        | >०७५४००२           |
| কৃষ্ণি              | 2004045           | ্কার্পাস বন্ধ        | 48269286           |
| প্রবাশাদি           | 2263688           | नीन                  | 86.9.4.5           |
| <u>তুলা</u>         | <b>३०</b> ८२१७७८  | বিভিন্ন বৰ্ণ         | 5028200            |
| <b>স্তা</b>         | ७२२२०७८৮          | চাউল                 | /20047ee4          |
| কাপাদকন্ত্ৰ         | २०११२० २৮७        | গোধ্য                | P0.8.F)C           |
| ভেষজাদি             | ०५७५५५७/          | ্ সভাত শস্ত          | ७२४६०२२            |
| বৰ্ণ জ্বব্য         | ১৭১৪৯০৬           | কাচা চামড়া          | ०৯८४ १३२८          |
| লোহদ্ৰব্য ছুরিকা    | हि ७२७७) ७२       | পাট                  | 6.000050           |
| বহরতাদি             | JC85640C          | লাকা                 | १५३६२४०            |
| চৰ্ম                | >0.0%             | टेजनामि              | 8७४२२१८            |
| <b>মদিরাদি</b>      | >००४७४००          | অহিফেন               | >28052828          |
| কলকৰ্জা             | >22>0868          | বিভিন্ন বীজ          | ७०६८०३५१           |
| ধাতু                | ०६७७४१०३५         | চা                   | 06.22065           |
| বিভিন্ন তৈল         | 80.8260           | কাৰ্চ                | 6664.56            |
| কাগজ                | 89 <b>७</b> >२8२८ | পশ্ম                 | P>86670            |
| <u> থান্তদ্রব্য</u> | > 60.00/          | পশমী বস্ত্র          | >>6646600          |
| লবণ                 | 669-695           | নারিকেল কা           | ज <b>১৮</b> २১১७७५ |
| রেশম                | 9822209           | गँम, मित्रिय, धून    | त्र २६८६५७५        |
| রেশমী বন্তাদি       | >>>>٩٠٤           | <u> খান্তদ্রব্য</u>  | रक्ष्ण्य २०१०      |
| পরিস্থত শর্করা      | >२८४२>४२२         | গ্রম মসলা            | 7864900/           |
| চা ুৰ্ব্            | 32262.6           | ্ পাথর (Jade         | ) 5007400/         |
| পশ্মী বৃত্তাদি      | ्रेऽ२ऽ : ७२०,     |                      | :                  |

ঐ সকল দ্রব্য ভিন্ন, ভারত হইতে আরও নানা প্রকার পাথর, খনিজ মৃত্তিকা ও ধাতু রপ্তানী হইয়া থাকে। শিল্পবিষয়ে উহাদের প্রয়োজনীয়তা অধিক হইলেও, পরিমাণে কম হওয়ায়, উক্ত তালিকা মধ্যে তাহা গৃহীত হয় নাই; নিয়ে তাহাদের নাম মাত্র দেওয়া গেল—

উপরি উক্ত বৈদেশিক রাজ্য ভিন্ন, ভারতবাসী বণিকগণ উত্তরপশ্চিমে বেলুচিস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব সীমান্তে ব্রহ্মরাজ্য পর্যান্ত পার্ব্বতা জনপদসমূহে যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য রপ্তানী করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদন্ত হইল:—

| দেশ           | জব্যের মূল্য   | ८ए भ             | ज्ञात्वात्र मूनाः |
|---------------|----------------|------------------|-------------------|
| বলুচিস্থান    | ১৬৪৫৯৪৩        | মণিপুর           | 28658             |
| আফগানস্থান    | 28244940       | পার্বত্য ত্রিপুর | १ ३२१२०२          |
| কাশ্মীর       | <b>८१७११७३</b> | লুসাই পর্বত      | 99380             |
| লাদক          | २६३२७२         | তোবন্ধ           | ८३ २७०२           |
| তিব্বত        | >689666        | উত্তর ব্রহ্ম     | ०११७४१)१          |
| নেপাল         | >>>>>          | ভাষ              | 24384624          |
| সিকিম         | >>>><4<        | উ: সান রাজা      | p.00096           |
| ভূটান         | ২৭৫৯৮০১        | मः खे खे         | 60206             |
| পূর্ব শৈলমালা | . *            | করেনি            | 7>8884            |
| নাগা ও মিশমী  | <b>५०१७२</b> ६ | জিম্মর           | ,36163            |

ঋথেনীয় যুগে আমরা আর্যাজাতিকে বাণিজ্ঞানিরত মেথিতে পাই। তাঁহারা বস্ত্রবন্ধন, অন্ত্রশক্ত্রনির্মাণ ও কৃষি বিষয়ে যথেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে ঐ সকল দ্রব্যাদির ক্রুরবিক্রয়াদি জ্ঞাত ছিলেন, উক্ত গ্রন্থ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই পূর্বতন আর্যাজাতির সময় হইতেই ভারতে বাণিজ্ঞান্তোত প্রবাহিত এবং সেই উদ্দেশ্যেই তাহাদের স্থলপথে

বিভিন্ন দেশে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন ঘটিয়াছিল, তাহা কে

অস্বীকার করিবে ? [উপনিবেশ ও আর্য্য শব্দ দেখ।]

উন্নতি ও অখনতির কারণ।

আর্য জাতির উপনিবেশ স্থাপন হইতে বুঝা যায় যে তাহার।
সমুদ্রপথেও গমনাগমন করিতেন। ঋথেদে "শতারিত্রাং নাবং"
শব্দে শতপতত্রযুকা সমুদ্রগামিনী নৌকার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতের জতুগৃহপর্কাধ্যায়ে যন্ত্রযুক্তা নৌকার বর্ণনা পাওয়া যায়।
নদীবহুলা বঙ্গরাজ্যেও সেই সময় হইতে নৌ-নির্দ্রাণ-পারিপাট্যের
অভাব ছিল না। মহাবংশ গ্রন্থে বঙ্গবাসীর সিংহলবিজ্ঞয়ের কথা
আছে। রঘুবংশে রঘুকর্ভৃক নৌবলগর্কিত বঙ্গভূপতিগণের পরাকথা বিবৃত হইয়াছে। সুসলমান আমলেও সেই নৌনির্দ্রাণ

বিষ্ণার অবনতি হয় নাই। বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহার পরিচয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

উপরের নৌকাগুলি যে কেবল নৌযুদ্ধ চালাইবার উপযোগী ছিল, এরপ মনে করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। যাঁহারা নৌকাযোগে নৌবাহিনী লইয়া বাজ্যজম্ব করিতে অগ্রসর হইতেন, তাঁহারা যে এক সময়ে বাণিজ্যের জন্ম নৌকাযোগে দেশাস্তরে গমন করিবন, ইহা স্বাভাবিক। খ্রীমস্তের সিংহল্যাত্রা এবং চাঁদ, ধনপতি প্রভৃতি সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রা উক্ত স্কৃতির ক্ষীণ স্ত্রমাত্র।

যথন ঢাকা, স্বর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালার বাণিজ্য অপ্রতিহত প্রভাবে পরিচালিত হইতেছিল, তথন যে পণ্য দ্রব্যের আমদানী-রপ্তানী নোকাযোগে নিষ্পন্ন না হইত, একথা কে না স্বীকার করিবে। সেই সময়ে যে বৈদেশিকগণ পোতারোহণে বাঙ্গালার পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। যে কলি কাতার বন্দরে গঙ্গাবক্ষে এখন শত শত বৈদেশিক পোতরাজি ভাসমান দেখা যায়, ১৮০১ খুষ্টাব্দে সেই স্থলে বহু সংখ্যক দেশীর শিল্পনির্দ্দিত বাণিজ্যতরী শোভা পাইত। তাহা দেখিয়া ভারতের ভদানীস্তন গবর্ণর জেনারল লর্ভ ওয়েলেস্লী ইংলণ্ডের কর্ত্বপক্ষণণকে পত্রহারা জানাইয়া ছিলেন যে কলিকাতা বন্দরে স্থলর স্থলর পোত বিরাজিত এবং ঐ সকল পোত লগুন নগরেও মালপত্র লইয়া মাইতে সমর্থ

"The port of Calcutta contains about 10,000 tons of shipping built in India, of a description calculated for conveyance of cargoes to England.

\*\* From the quality of private tonnage now at command in the port of Calcutta, from the state of perfection which the art of shipbuilding already attained in Bengal (promising still more rapid progress...) it is certain that this port will always be able to furnish tonnage to whatever extent may be required for conveying to the port of London the trade of private British merchants of Bengal."

১৮০৭ খুষ্টাব্দে কোম্পানির আদেশে ডাঃ বুকানন উত্তরভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে অমুসন্ধান করিবার জন্ম
পাটনা, শাহাবাদ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। তাঁহার তদস্তে
প্রকাশ পায়, পাটনা জেলায় থানের দর টাকায় ১৮০ মণ ছিল।
২৪০০ বিঘা ভূমিতে ভূলার ও ১৮০০ বিঘা ভূমিতে ইক্ষুর চাষ
ছইত। ৩,০০,৪২৬ জন স্ত্রীলোক কেবল স্থ্র কর্ত্তন ব্যবসায়ে
জীবিকা নির্কাহ করিত। দিবসের মধ্যে ক্ষেক ঘণ্টা মাত্র
ক্ষেষ্ট্য ক্ষিয়া তাহারা সংবংশরে ১০,৮১,০০২ টাকা লাভ

করিত। ইংরাজ বণিক্দিগের নিগ্রহে স্ক্র স্ত্রের রপ্তানি হ্রাসের সহিত তাহাদিগের ব্যবসায়ের অবনতি ও জীবন-যাত্রা কণ্টকর হইতে লাগিল। তন্তবায়েরা বস্ত্রবয়ন করিয়া বার্ষিক ব্যয়্র-বাদে ৭০ লক্ষ টাকা উপার্জন করিত। ফতুহা, গয়া, নওয়াদা প্রভৃতি স্থান তসরের ব্যবসা জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। শাহাবাদে ১,৫৯,৫০০ রমণী বৎসরে ১২॥০ লক্ষ টাকার স্বতা কাটিত। জেলায় সর্বান্তর ৭,৯৫০ গুলি তাঁত ছিল। তাহাতে ১৬,০০০০ টাকার বস্ত্র বৎসরে প্রস্তুত হইত। এতন্তিয় কাগজ, গন্ধ-দ্রব্য, তৈল, লবণ ও মত্যাদির ব্যবসাও যথেষ্ঠ প্রচলিত ছিল।

ভাগলপুরে চাউলের দর টাকায় ৮৭॥। সের ছিল। ১২০০ বিঘা জমীতে কার্পাদের কৃষি হইত। তসর বনিবার জন্ম ৩২৭৫টি তাঁত ও কাপড় বুনিবার জন্ম ৭২৭৯টি তাঁত ছিল। গোরক্ষপুরে ১৭৫৬০০ স্ত্রীলোক চরখা কাটিয়া দিনপাত করিত: ৬১১৪টি তাঁত চলিত। ২০০ হইতে ৪০০ পৰ্যান্ত নৌকা প্ৰতি বৎসর নির্দ্মিত হইত। তদ্মি লবণ ও শর্করা প্রস্তমত কবিবার কারখানাও অনেক ছিল। দিনাজপুরে ৩৯০০০ বিঘা পাট. ২৪০ ু বিঘা তুলা, ২৪০০ ু বিঘা ইক্ষু, ১৫০০ ু বিঘা নীল ও ১৫০০ বিঘা তামাকের চাষ হইত। এই জেলায় ত্রয়োদশ লক্ষেরও অধিক গাভী ও বলদ ছিল। উচ্চ-বর্ণের বিধবা ও ক্ষক-রমণীগণ স্তা কাটিয়া বার্ষিক (ব্যয়-ৰাদে) ১১৫০০০ টাকা উপার্জন করিতেন। পাঁচ শত ঘর রেশম-বাবসায়ী বৎসরে ১২০০০ টাকা লাভ করিত। তন্ত্রবায়েরা বার্ষিক ১৬৭৪০০০ টাকার কাপড় বুনিত। মালদহের মুসলমান রমণী-দিগের মধ্যে স্থচী-শিল্পের বিশেষ প্রচলন ছিল। স্থতায় ও কাপতে নানা রকমের রং করিয়াও বহু সহস্র ব্যক্তির জীবিকা-নির্বাহ হইত। পূর্ণিয়া জেলায় রমণীগণ প্রতি বৎসরে গড়ে আফুমানিক ও লক্ষ টাকার কার্পাস কিনিয়া যে স্থতা প্রস্তুত করিতেন, তাহা বাজারে ১৩ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। তন্তবায়দিগের ৩৫০০ তাঁতে ৫ লক্ষ ৬ হাজার টাকা মূল্যের কাপড প্রস্তুত হইত। ইহাতে শিল্পীরা প্রায় ১॥ • লক্ষ টাকা লাভ করিতে পারিত। এতদ্তির ১০০০০ তাঁতে মোটা কাপড বনিয়া তাহারা ৩২৪০০০ টাকা লাভ করিত। সতর্কী, ফিতা প্রভৃতির ব্যবসায়ও অতীব সমৃদ্ধ অবস্থায় ছিল।\*

\* বৃদ্ধণিরে মুখে ভানা বার বে, এদেশে বিলাতী হতা চালাইবার জক্ষ কোম্পানির লোকে হ্র-প্রস্তাকারিণী-রমণীদিগের অনেকের "চরকা" ভালিয়া দিয়াছিল, স্থান্থিশেবে চরকার উপর ভরতর করও স্থাপিত হয়। গ্রামে কোম্পানির লোক আসিতেছে গুনিলে, রমণীরা পুদ্রিণীর জলে চরকা ডুবাইয়া লুকাইয়া রাখিতেন। এ সকল প্রবাদ যতদুর সতা ইউক বা না এই উন্নত বাণিজ্যপ্রভাব ধীরে ধীরে কিরপে লন্ন প্রাপ্ত হইন্নাছিল, তাহা নিম্নোক্ত রাজনিগ্রহের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে ম্পষ্টতঃ উপলব্ধি হইবে।

মালাবার উপকূল হইতে কেলিকো নামক ছিটের কাপড় পূর্বে বিলাতে বহু পরিমাণে রপ্তানি হইত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এই কাপড় প্রস্তুত করিবার প্রথম কারথানা স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে এই শিল্পের উন্নতিকল্পে ভারতবর্ষীয় কেলিকো ছিটের আমদানি বন্ধ করিয়া পার্লামেন্ট-সভা এক আইন পাশ করেন এবং ভারতীয় ছিটের উপর প্রতি বর্গ গজে আন্দাজ দেড় আনা শুল্ক স্থাপিত হয়। সেই সঙ্গে সাদা কেলিকোর উপরও আমদানি-শুল্ক বসান হইয়াছিল। হই বৎসর পরে বিলাতী তল্পবাম্বিগের অন্পরোধে পার্লামেন্ট কেলিকো ছিটের ওম দিগুল অর্থাৎ প্রতি গজে তিন আনা করিলেন। ১৭২০ খুষ্টাব্দের রাজবিধিতে ভারতীয় কেলিকো বিলাতে বিক্রয় নিষিদ্ধ হইল, যাহারা বিক্রয় করিবে, তাহাদিগকে ২০ পাউও বা হইশত টাকা দণ্ড দিতে হইবে ও যিনি উহা ব্যবহার করিবেন, তাহাকেও প্রফাশ টাকা জরিমানা করা যাইবে।\*

এইরূপে অন্তান্ত পণ্যের উপরও শুল্ক গৃহীত হইয়াছিল, নিমের তালিকা দেখিলে তাহা কতকাংশে সদয়ঙ্গম হইবে।

| ঘৃতকুমারী | শতকরা    | 90                   | হইতে        | २४०  |
|-----------|----------|----------------------|-------------|------|
| হিন্দু    | 35       | -২৩৩                 | . 29        | ७२२  |
| এলাচী     | 20       | >6.                  | .00         | २७७  |
| কাফি      | 30       | >∘€                  |             | ৩৭৩  |
| মরিচ      | 22       | २७७                  | <b>39</b> ' | 800  |
| চিনি      |          | 58                   | 39          | 979  |
| চা        |          | •                    | . 39        | >00/ |
| ছাগলোম    | জাত পণ্য | ₽811√°               |             |      |
| মাছর      | 10       | ₽8   <sub>9</sub> /∘ |             |      |

হউক, চরকার উপর শুরুতর কর-স্থাপন-মূলক কথার ঐতিহাসিক প্রমাণ তুর্লন্ত নহে। বধা,---

"Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the cotton industry in India. He produced an Indian charka or spinning wheel before the Select Committee and explained that there was an oppressive Moturfa tax which was levied on every charka, on every house, and upon every implement used by artisans. The tax prevented the introduction of sawgins in India"—India in Victorian Age, ρ. 135.

সেকালের বিলাতী তস্তবায়েরা কাপড়ের পাড় বুনিতে জানিত না। সে বিলা তাহারা ভারতীয় বিশেষতঃ ষঙ্গীয় তাঁতিদিগের নিকট হইতেই শিথিয়া বায়।

\* Useful Arts and Manufactures of Great Britain, p. 363.

| भगिन 💮 👷 🕆 💮            | <b>™</b>                  |
|-------------------------|---------------------------|
| क्रांनित्कां 🔪          | b>\ .                     |
| কার্পাদ প্রতিমণে প্রায় | 50                        |
| কার্পাস বস্ত্র শতকরা    | <b>b</b> 5                |
| লাকা                    | b) 1                      |
| রেশম                    | ২৮০ তদ্বিম্ন প্রতি সের ৪১ |

রেশমী কাপড় বিলাতে প্রেরণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।
যদি কেহ কথন উহা আমদানী করিতেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ
সোলা বাজারে আনিতে দিতেন না, তৎক্ষণাৎ সেই মাল
জাহাল বোঝাই করিয়া ভারতে ফিরাইয়া দেওয়া হইত।

এদিকে কোম্পানীর কুঠাতে দেশীয় শিল্পীদিগকে বল-পূর্বক ধরিয়া লইয়া বা দাদন দিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য করায় দেশীয় কার্থানাগুলির লোকসান হইতে লাগিল, তাহার উপর দেশীয় পণ্যের উপর উল্লিখিত উচ্চ হারে শুক্ত স্থাপিত হওয়ায় এখানকার শিল্পবাণিজ্য ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপ কৌশলে ভারতীয় শিলের বিনাশ-সংসাধন করিয়া য়ুরোপীয় বণিক্গণ রাজশক্তিপ্রভাবে এদেশে বিলাতি মালের প্রচলন করিলেন। ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউণ্ডের অধিক বিলাতী কার্পাস-জাত বস্ত্রের আমদানি হয় নাই, ১৮০৯ খুষ্টাব্দে সেই ভারতে ১ লক্ষ ১৮ হাজার চারি শতাধিক পাউণ্ড মূল্যের বিলাতী কাপড় আসিয়াছিল! সেই সময় হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে বিলাতী মালের আমদানীর আধিব্য হইতে লাগিল। কিন্তু বিলাতে ও অপরাপর দেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানী উত্তরোত্তর কমিয়া যাইতে লাগিল। নিম্নলিখিত তালিকা দেখিলে, দেশীয় শিল্পজাতের অবনতির বেগ কিরুপ প্রবল হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে।

বিলাতে দেশীয় পণ্যের রপ্তানির হিসাব,—

| তুলা  | ১৮১৮ খঃ                | ১,২৭,১২৪ গাঁইট। |
|-------|------------------------|-----------------|
| 29    | ১৮.২৮ খ <del>ু</del> ঃ | ৪,১३৫ গাঁইট।    |
| কাপড় | ১৮০২ খুঃ               | ১৪,৮১৭ গাঁইট।   |
| 29 11 | ্ ১৮২৯ খৃঃ             | ৪৩৩ গাঁইট।      |
| লাকা  | ১৮২৪ খৃঃ               | ১৭,৬৽৭ মণ।      |
| 33    | ১৮২৯ খৃঃ               | ৮,২৫১ মণ।       |

অন্তান্ত দ্রব্যের বাণিজ্য হ্লাস হইলেও নীলের ও রেশমের রপ্তানি ঐ সময়ে বাড়িতে লাগিল। সেই সঙ্গে গুরুতর শুল্কের জন্ম বিলাতে রেশমী বস্ত্রের প্রতিপত্তি অনেক কমিতে লাগিল।

১৮১৩ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত একমাত্র ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীই ভারতে মাল আমদানি-রপ্তানী করিতেন। ঐ অন্দ হইতে ইংলণ্ডের সকল বণিকেরাই ভারতীয় ব্যবসায় হস্তগ্য করিতে উত্তত হইলেন এবং ক্রমে বাজার অধিকার করিয়া বদিলেন। স্থতরাং ভারতবর্ষের বিপণি নিচয় বাধ্য হইয়াই বিলাতী মালে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ১৮২৯ খুষ্টাব্দে সর্বাণ্ডদ্ধ প্রায় ৬৫॥। লক্ষ পাউণ্ড বা সাড়ে ছয় কোটী টাকার বিলাতী মাল ভারতে আমদানি হইয়াছিল।

ভারতীর শিল্পবাণিজ্যনাশের জস্ত কোম্পানী বাহাছর পূর্বাক্ষিও উপারগুলি অবলম্বন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ভারতেও দেশীর শিল্পের উপর গুরু কর-ভার স্থাপন করিয়া-ছিলেন। লর্ড বেণ্টিক্ষের আমলে বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা ২॥॰ টাকা কর দিয়া বিক্রীত হইত; কিন্তু ভারতবাসীরা আপনাদিগের ব্যবহারের জন্ত্র বস্ত্র প্রস্তুত করিলেও তাহার উপর শতকরা ১৭॥॰ টাকা কর দিতে রাধ্য হইতেন। দেশীয় চর্মানির্মিত দ্রব্যাদি দেশে ব্যবহৃত হইলেও কর্ত্পক তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা গুরু আদায় করিতেন। দেশীয় চিনির উপর বিলাতী চিনি অপেকা শতকরা ৫ টাকা অধিক কর আদায় করা হইত। এইরূপে ভারতের প্রায় ২৩৫ প্রকার বিভিন্ন পণ্যের উপর অন্তর্মাণিজ্যবিষমক কর (Inland duties) সংস্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় মন্ত্রির্ম কাল এই প্রকার উচ্চ হারে কর দান করিতে বাধ্য হওয়ায় ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা অতি অলকালের মধ্যেই অবনতির নিমপ্তরে পতিত হইয়াছিল।

এইরূপ অত্যাচারে ক্রমশঃই বিদেশে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি কমিতে লাগিল। আমেরিকা, ডেনমার্ক, স্পেন, পর্ত্ত গাল, মরীচ দ্বীপ ও এদিয়াখণ্ডের অন্তান্ত প্রদেশের সহিত ভারতীয় শিল্পের বাণিজ্য সমন্ধ লুপ্ত হইয়া আদিল। ১৮০১ খুপ্তাবে এদেশ হইতে আমেরিকার ১৩৬৩৩ গাঁইট কাপড় গিয়াছিল, ১৮২৯ খুষ্টাব্দে উহার পরিমাণ কমিয়া ২৫৮ গাঁইটে পরিণত হইল। ১৮০০ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত প্রতি বৎসর ডেক্মার্কে ন্যুনাধিক ১৪৫০ গাইট কাগড় রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২০ খুষ্টাব্দের পর এদেশে ১৫০ গাঁইটের অধিক কাপড় আর কথনই রপ্তানি হয় নাই। ১৭৯৯ খুষ্টান্দে ভারতীয় শিল্পব্যবসায়িগণ ৯,৭১৪ গাঁইট কাপড় পর্ত্ত গালে পাঠাইয়াছিলেন ; ১৮২৫ খুষ্টাব্দের পর আর তাঁহারা ১০০০ গাঁইটের অধিক কাপড় পাঠাইতে পারেন নাই। ১৮২০ থৃষ্টাব্দ পর্যান্ত আরব ও পারশুদাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রাদেশে ৪ হাজার হইতে ৭ হাজার গাঁইট কাপড় ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত; কিন্তু ১৮২৫ খুপ্তান্দের পর ঐ সকল অঞ্চলে ২ হাজার গাঁইটের অধিক মাল আর ক্থনই প্রেরিত হয় নহি। মহম্মদ রেজা খাঁর আমলে বঙ্গদেশীয় তস্তবায়গণ ছন্ন কোটী স্বদেশবাসীর লজ্জা নিবারণ করিয়াও প্রতি বৎসর ১৫ কোটী টাকার বস্ত্রজাত বিদেশে প্রেরণ করিতেন। ইদানীং তাঁহারা বৎসরে ৩ লক্ষ টাকার মালও রপ্তানি করিতে পারেন না! ভারতীয় বস্ত্রশিল্পীদিগের স্বাধীন-ন্যবসায়ে বাধা প্রদান করিয়া ইংরাজরাজ এদেশের শিল্পবাণিজ্যের কিরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতালের শেষভাগে ইংলণ্ডের অর্থনীতিবিদ্যাণ অবাধ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধির চেষ্টা পান; কিন্তু ষত দিন পর্যান্ত না ভারতবর্ধের শিল্পব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, তত্ত-দিন বৃত্তীশ বণিক্সমাজ অবাধ বাণিজ্য-নীতির পক্ষসমর্থন করেন নাই। ১৮৩৬ খুষ্টাব্দে ভারতে অন্তর্গণিজ্য শুক্ত তিরোহিত হয়। তথন দেশীয় বণিক্ ও শিল্পী-সম্প্রদায়ের শরীর শোণিত-শৃন্ত ! তাহারা যে পুনরায় মাথা তুলিয়া কার্যাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, এরূপ শক্তি বা অর্থবল তাহাদের ছিল না। তার পর অন্তর্দিকে রেলপথ বিস্তারে দেশের নৌজীবী ও যান-ব্যবসায়ীদিগের সর্ব্ধনাশ সাধিত হইল। স্থদ্র পল্লিগ্রামেও বিলাতী মাল প্রভূত্ব বিস্তার করায় দেশের দারিদ্রা দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ সার্জন ষ্ট্রাচী ভারতের বাণিজ্য ব্রাস লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে ভারতের উর্কর প্রান্তরভূমে বছ পরিমাণে শত্মাদি উৎপন্ন হইলেও এবং নানা প্রকার বাণিজ্য পণ্য প্রাপ্তির স্থবিধা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে এখন দরিদ্র ভারতে সম্পূর্ণ অর্থাভাব ঘটিয়াছে। সদাগরগণ বছ অর্থশালী না হইলেও তাঁহাদের বাণিজ্য-পরিচালন-শক্তির অভাব অবশুদ্ভাবী; তাহার ফলেই আজ ভারতবাণিজ্য এত অবনত ও এত দারিদ্রাগ্রস্ত। নিম্নে উক্ত মহাসুভবের মত উদ্ধৃত করা গেল—

'India is a country of unbounded material resources, but her people are poor. Its characteristics are great power of production, but almost total absence of accumulated capital. On this account alone the prosperity of the country essentially depends on its being able to secure a large and favourable outlet for its superfluous produce. But her connection with Britain and the financial results of that connection compel her to send to Europe every year about 20 millions' worth of her products, without receiving in return any direct commercial equivalent. This excess of exports over imports is, he adds, the return for the foreign capital, which is invested in India, including under capital not only money, but all advantages, which have to be paid for, such as intelligence, strength, and energy, on which good administration and commercial prosperity depend. From these causes, the trade of India is in an abnormal position, preventing her receiving the full commercial benefit which would spring from her vast material resources.'

বর্ত্তমান ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে বে স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে ভারতের বিলোপপ্রায় শিল্প-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের কতকটা চেষ্টা হইতেছে। এক্ষণে দক্ষিণে মান্দ্রাজ হইতে উত্তরে পঞ্জাব পর্যান্ত সমগ্র ভারত ব্যাপিয়া একটী দেশীয় দ্রব্যজ্ঞাতের বাণিজ্য চালাইবার আয়োজন দেখা যাইতেছে। বাণিজ্যা (স্ত্রী) বাণিজ্য-টাপ্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। ১ বাণিজ্য। বাণিনী (স্ত্রী) বণ শব্দে-ণিনি, ঙীপ্। ১ নর্ত্তকী। ২ ছেক। ১ মত্ত স্ত্রী। (হেম)

শ্বিদ্দিন্ মহীং শাসতি বাণিনীনাং
নিদ্রাং বিহারার্দ্ধপতে গতানাম্।
বাতোহপি নাঅংসয়দংশুকানি
কো লম্ব্যেদাহরণায় হস্তম্॥ (রবু ৬।৭৫)

২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে; তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৮, ১, ১০, ১২, ১৪, ১৫ অক্ষর লঘু, ইহা ভিন্ন অন্তবর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ "নজভ-জবৈর্যনা ভবতি বাণিনী গঘুক্তৈঃ।" (ছন্দোমঞ্জরী)

বাণী (স্ত্রী) বাণি বা ভীষ্। > সরস্বতী। ২ বপন। (শব্দর্জা•)
ত বচন, বাক্য।

"চক্ষু:পূতং অদেৎ পাদং বস্ত্রপূতং পিবেজ্জনম্। সত্যপূতাং বদেঘাণীং বৃদ্ধিপূতঞ্চ চিস্তয়েৎ॥"

(মার্কণ্ডেরপু• ৪১।৪)

বাণীকবি, বাণীকারিকারচয়িতা। বাণীকৃট লক্ষ্মীধর, একজন প্রাচীন কবি। বাণীচি (স্ত্রী) বাগ্রুপা স্ততি, বাক্যরূপাস্থতি। (শক্ ৫।৭৫।৪) বাণীনাথ, জামবিজয়কাব্যপ্রণেতা। বাণীবৎ (ত্রি) বাক্য সদৃশ।

वांगीवां ( प्रः ) ७ ई।

বাণীবিলাস > পদ্মাবলীধৃত একজন কবি। ২ পারাশরটীকা-রচমিতা।

বাণেয় (পুং) বাণবাজসম্বনীয় অস্ত্র বা দ্রব্যবিশেষ। ( হরিবংশ ) বাণেশ্বর (পুং) শ্বিলিঙ্গভেদ। [ বর্গীয় ব দেখ। ]

বাত, ১ গতি। ২ দেবা। ৩ সুখ। অদম্ভ চুরাদি • পরক্ষৈ • সক • সেট্। লট্বাতয়তি। লুঙ্অববাতয়ং।

বাত (পুং) বাতীতি বা-জ। পঞ্চূতের অন্তর্গত চতুর্থভূত, চলিত বাতাস। পর্যায়—গন্ধবহ, বায়ু, প্রমান, মহাবল, প্রন, ম্পর্লন, গন্ধবাহ, মকুৎ, আগুগ, শ্বসন, মাতরিশ্বা, নভস্বৎ, মাকুত, অনিল, সমীরণ, জগৎপ্রাণ, সমীর, সদাগতি, জীবন, পৃষদ্ধ, তরস্বী, প্রভঞ্জন, প্রধাবন, অনবস্থান, ধ্নন, মোটন, খগ। গুণ—জড়তাকর, লঘু, শীতকর, রক্ষ, স্ক্ষ্ম, সংজ্ঞানক, স্তোক-কর। মাধুর্যায়ভক্ষণ, সাত্রকাল, অপরাহ্নকাল, প্রত্যুষকাল ও অরজীর্ণ কাল এই সকল সময়ে বায়ু কুপিত হইয়া থাকে।

[ বায়ু শব্দ দেখ ]

২ বাতব্যাধিরোগ। [ বাতব্যাধি **দেখ** ]

বাতক (পুং) বাত এব চঞ্চলঃ ইবার্থে কন্, যদ্বা বাতং করোতীতি ক্ব-অন্তেত্যাহপীতি-ড। ১ অশনপর্ণী । (অমর)

বাতকণ্টক ( পুং ) বাতব্যাধিরোগবিশেষ। ইহার শক্ষণ—

"রুক্পাদে বিষমে খ্যন্তে শ্রমাদা জারতে যদা।
বাতেন গুল্ফমাশ্রিত্য তমাহুর্বাতকন্টকম্॥" (মাধবনি॰)
স্থশ্রতে ইহার এইরূপ বিধি আছে—
"রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদভীক্ষ্ণ বাতকন্টকে।
পিবেদেরগুরতলং বা দহেৎ স্থচীভিরেব চ॥"

( স্ফ্রত নি॰ ১ অ॰ )

বিষমভাবে পদবিক্ষেপ দারা কিংবা অত্যন্ত পরিশ্রম দারা বায়ু কুপিত হইরা গুল্ফদেশে (পারের গোড়ালিতে) আশ্রয় করে, তথন ঐ স্থানে অতিশর বেদনা হর; ইহারই নাম বাতকণ্টক। এই বাতকণ্টকরোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করা আবশ্রক, বা এরগুতৈল পান ও স্ফী দারা দগ্ধ করিলেও ইহা প্রশমিত হয়।

বাতকফহর ( পং ) বাতশ্বেমন্ত্র জররোগ।

বাতকর্মন্ (ক্রী) বাতস্য কর্ম। মরুৎক্রিয়া, পর্দ্ধন। আপান বায়্নিঃসরণ, গুহুদেশ দিয়া বায়ু নির্গত হইলে তাহাকে বাতকর্ম কহে।

বাতকলাকল (পুং) বায়ুর হিল্লোল।

বাতকিন্ (ত্রি) বাতো হতিশন্ত্রিতো হস্ত্যক্তেতি বা (বাতাজী-সারাভ্যাং কুক্চ। পা এ২।২৯) ইতি ইনি কুক্চ। বাত-রোগযুক্ত, বাতরোগী।

বাতকী (স্ত্রী) শেফালিকার্ক। (রাজনি°)

বাতকুগুলিকা (স্ত্রী) বাতেন কুগুলিকা। মূত্রাঘাতরোগ ভেদ, ইহার লক্ষণ—

"রৌক্ষাদ্বেগবিঘাতাদা বায়ুর্বস্তো সবেদন:।

মূত্রমাবিশ্য চরতি বিগুণ: কুগুলীকৃতঃ ॥

মূত্রমল্লাল্লমথবা সরুজং সম্প্রবর্ততে।

বাতকুগুলিকাং তীব্রাং ব্যাধিং বিভাৎ স্থদারুণম্॥"

( মাধবনিদান মূত্রাঘাতরোগাধি•)

বে রোগে দেহের ক্ষতা বা মলম্ত্রাদির বেগধারণ জন্ত বায়ু কুপিত হইয়া মূত্রকে আচ্ছাদিত করেও বেদনার সহিত কুগুলাকারে মূত্রাশয়ে বিচরণ করিতে থাকে। তাহাতে রোগী কপ্তের সহিত অল্প অল্প মূত্রত্যাগ করে। এই কণ্টদায়ক ব্যাধিকে বাতকুগুলিকা কহে। [মূত্রাঘাত দেখ]।

বাতকুস্ত (পুং) বাতস্থ কুস্তইব। গলকুন্তের অধোভাগ। (হেম)
বাতকেতু (পুং) বাতস্থ কেতুরিব। ধূলি। (ত্রিকা°)
বাতকেলি (পুং) বাত-স্থাথ ভাবে ঘঞ, বাতেন স্থাথন কেলির্যতা। > কলালাপ। ২ ষিড্গদস্তক্ষত, উপপতির দস্তক্ষত।
বাতকোপন (ত্রি) বাতস্থ কোপনঃ। বাতকোপক, বায়ুব্র্দ্ধক,
যাহাতে বায়ু কুপিত হয়।

বাতক্য ( পুং ) বাতকির গোত্রাপত্য। ( পা ৪।১।১৫১ ) বাতক্ষোভ ( পুং ) বাতেন ক্ষ্ভিতঃ। বায়্ঘারা আলোড়িত। বাতখুড়া ( পুং ) রোগবিশেষ। পর্যায়—বাত্যা, পিচ্ছিলক্ষেট, বামা, বাতশোণিত, বাতহুড়া।

বাতগজাঙ্কুশ (পুং) বাতব্যাধি রোগাধিকারে রুসৌষধ বিশেষ। (রসর•)

বাতগণ্ড (পুং) বাতেন গণ্ডঃ। ৰাতজ গলগণ্ডরোগ। (মাধবনি॰) বাতগণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ। (রাজতর ৭।৯৯৫) বাতগামিন্ (পুং) বাতেন বায়ুনা সহ গচ্ছতীতি গম-নিনি। পক্ষী। বাতগুল্ম (পুং) বাতুল, পাগল।

'বাতুলো বাতগুলঃ স্থাক্যারবায়্র্নিদাঘজঃ।

ঝঞ্জানিলঃ প্রার্থিজো বাসস্থোমলয়ানিলঃ॥' ( ত্রিকা ০)

বাতেন জাতো গুলঃ। ২ রোগবিশেষ, বায়ু জন্ম গুলরোগ,

এই গুলরোগের নিদান—কক্ষ, অর, পানীয়, বিষম ভোজন,
অত্যস্ত ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ চেষ্ঠা,
মল-মূত্রাদির বেগধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষোভ, বিরেচনাদি

দারা অতিশয় মলক্ষয় এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু
কুপিত হইয়া বাতজন্ম গুলুরোগ উৎপাদন করে।

ইহার লক্ষণ,—বাতগুন্ম কথন ছোট বা বড় এবং কথন বর্ত্ত্ব, বা দীর্যাক্তি হয় এবং কথন বা নাভি, বস্তি বা পার্যাদিতে বিচরণ করে; এইরূপে ইহা একস্থান হইতে অন্ত স্থলে গমন করে, কোন সময়ে বেদনাযুক্ত বা বেদনাশ্র্য থাকে। এই রোগে মলও অধোবাত সংক্ষ হয়। তাহাতে গলদোষ ও মুখশোষ জন্মে এবং শরীর শ্রামবর্ণ বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। শীত জর এবং হ্বদয়, কুক্ষি, পার্য, অঙ্গ ও শিরোদেশে বেদনা উৎপন্ন হয়। জীর্ণ আহারে এই রোগ বর্দ্ধিত হয় ও ভুক্ত হইলে কতকটা শান্তি হইয়া থাকে। কৃষ্ণজন্বা, ক্ষায়, তিক্ত ও কটুর্সযুক্ত জন্বাসেবনেও সাধারণতঃ পরিবৃদ্ধিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—বাতগুলো বিরেচন জন্ম ভেরেগুরি তৈল বা হ্রের সহিত হরীতকী পান অথবা মিশ্ব খেদ প্রদান করিতে হইবে। স্বজ্ঞিকাক্ষার ২ মাধা, কুড় ২ মাধা, এবং কেতকী-জটার ক্ষার ৪ মাধা, এই সকল ভেরেগুরি তৈলের সহিত পান করিলে বাতজন্ম গুলা আগু প্রশমিত হয়। এই রোগীকে তিত্তিরি, ময়্র, কুরুট, বক ও বর্ত্তক পক্ষীর মাংসরস এবং ম্বত ও শালি তপুলের অন্ন আহারার্থ দিতে হইবে। (ভাবপ্রত)

বাতগোপা ( ত্রি ) বায়ুকর্তৃক রক্ষিত।
বাত্তত্ম ( ত্রি ) বাতং হস্তি-হন-ঢক্। বাতনাশক, বাতের উপকারক। ২ বাতজ্বে মধুরাল্ল লবণ দ্রব্যমাত্র। ( সুক্রুত স্ত্রুত
৪৩ অ০ ) স্ত্রিয়াং ভীষ্। বাতল্পী। ২ আশ্বর্গনা।
৩ শিগুড়ীক্ষুপ, শিমৃডীক্ষুপ। ( রাজনি০ )

বাতিচক্র (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে, আষাঢ়ী যোগের দিন ষথন স্থাদেব অস্তমিত হন, তখন আকাশ হইতে পূর্বাদিক্ভব বায়ু পূর্বা সমুদ্রের তরঙ্গ শিখর কাঁপাইয়া ঘূরিতে ঘূরিতে চক্রস্থায়ের কিরণের অভিঘাত দ্বারা বদ্ধ হন, তখন সমস্ত পৃথিবী হৈমন্তিক ও বাসন্তিক শস্তসম্পন্না হইয়া থাকেন। ঐ দিন ভগবান্ স্থাদেব অস্তগমন করিলে যদি মলয়পর্বাতের শিথর দেশে আগ্রেয়দিগভব বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আয়িবৃষ্টি হয়। ঐ দিন স্থায়ের অস্তসময়ে নৈশ্বতদিগ্ভব বায়ু প্রবাহিত হয়ল আয়বৃষ্টি হয়। ঐ দিন স্থায়ের অস্তসময়ে নৈশ্বতদিগ্ভব বায়ু প্রবাহিত হইলে আয়বৃষ্টি এবং তজ্জ্য গ্রভিক্ষ হইয়া থাকে। ঐ সময় পশ্চিমদিক্ হইতে বায়ু বহিলে পৃথিবী শস্তশালিনী এবং রাজগণের য়ুদ্ধ বিগ্রহ ঘটয়া থাকে। বায়ব্য বায়ু প্রবাহিত হইলে স্বৃষ্টি ও পৃথিবী শস্তশালিনী এবং উত্তর বায়ু বহিলেও ঐরপ ফল হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ২৭ অ০)

বাতঙ্গিনী (স্ত্রী) বার্ত্তাকী। (স্ক্রুত) বাতচটক (পুং) পক্ষীভেদ, তিত্তির পক্ষী।

বাতচোদিত (ত্রি) বায়ুদারা প্রেরিত। (ঋক্ ১।৫৮।৪)

বাতজ ( ত্রি ) বাতেন জায়তে জন-ড। বাত দারা জাত, বাতিক।

বাতজব (পুং) বাযুর বেগ বা গতি।

বাতজা (স্ত্রী) বায় হইতে উৎপন্না। (অথব্র ১০১২৩)

বাতজাম (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীম্মপর্ক)

বাতজিৎ (ত্রি) বাতং জয়তি জি-কিপ্, তুগাগমঃ। ৰাতমু, বাতনাশক, বাতজয়কারী।

বাতজ্ত ( ত্রি ) বাত্যাবিতাড়িত।

বাতজুতি (পুং) ২০1২০৬া২ খাত্মদ্রদ্রী খাৰিভেদ। বাত-রশনের গোত্রাপত্য। বাতজ্বর (পুং) বাতেন জর:। জররোগভেদ। বাতিকজর,
ইহার পুর্বরূপও নিদানাদির বিষয় এইরূপ দিখিত আছে—
"বাতলাহারচেষ্টাভ্যাং বায়ুরামাশয়শ্রয়:।
বহিনির্ভ কোষ্ঠাগ্নিং জররুদ্ভাদ্রসামুগ:॥" (মাধ্বনি॰)
এই রোগের পূর্বরূপ—বাতজনক দ্রব্যতক্ষণ ও বায়ুজনক
ক্রিয়া দ্বারা বায়ু আমাশয় আশ্রয় করিয়া জঠরাগ্নিকে বহির্গত

এই রোগের পূর্বরূপ—বাতজনক দ্রব্যভক্ষণ ও বায়ুজনক ক্রিয়া ঘারা বায়ু আমাশয় আশ্রয় করিয়া জঠরাগ্নিকে বহির্গত করে, তদনস্তর রসের সহিত সমিলিত হইয়া এই জ্বর রোগ উৎ-পাদন করিয়া থাকে। এই জ্বর উৎপন্ন হইবার পূর্বের অত্যস্ত জ্পুণ হয়।

ইহার লক্ষণ,—বাতজরে বিষম বেগ অর্থাৎ কথন অল্ল বা অধিক হইয়া থাকে। কণ্ঠ, ওঠ ও মুখশোষ উপস্থিত হয়, নিদ্রানাশ, হাঁচিবন্ধ ও শরীরের কক্ষতা জন্মে। মন্তক, হ্বানয় ও গাত্র-বেদনা এবং মুথের বিরমতা, মলক্ষতা, শূল, আধান ও জ্পুণ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। অ্রুত এই কএকটী লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। চরকসংহিতায় ইহার অধিক আয়ও লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা—বাতজ্বরে নানাপ্রকার বাতবেদনা,অনিদ্রা, পিণ্ডিকের উদ্বেষ্টন অর্থাৎ জজ্বার ডিমে দস্তাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনামূত্রব, কর্ণে শন্ধবোধ, মুথে ক্ষায় রসবোধ, শরীরের অবসম্বাতা, হত্বস্তম্ভ ও জামুসন্ধির বিশ্লিষ্টভাব হয় শুক্ষকাস, বমি, লোমহর্ম, দস্তহর্ম (দাত সিড় সিড় করা) শ্রম, শ্রম, মুত্র ও নেত্রাদির রক্তবর্ণতা, পিপাসা, প্রলাপ ও শরীরের উষ্ণতা হইয়া থাকে।

বিষমবেগ শব্দে শরীরের উষ্ণতাদির অসমভাব জানিতে হইবে। বাভট বলিয়াছেন যে, এই জ্বরে রোমহর্ষ, অঙ্গহর্ষ, দস্তহর্ষ, কম্প, হাঁচির অভাব, ভ্রম, প্রলাপ, রৌদ্রেচ্ছা ও বিলাপ (হা-হুতাশাদি) উপস্থিত হয়।

দোষ আমাশর আশ্রর করিয়া অগ্নিমান্দ্য করে, অতঃপর স্বেদসহ ও রসবহ প্রণালীসমূহ আচ্ছাদন করিয়া জর জন্মার, এই কারণে বাতজর হইলে উপবাস দেওয়া কর্ত্তব্য। বাতজরে ৭ দিন উপবাস দিবার বিধি আছে। (ভাবপ্র•)

[ জর শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রপ্রবা। ]

বাতগু (পুং) বতগুঋষির গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১২) বাতগু, বাতাগুগায়নী (স্ত্রী) বতগুর গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৮-৯)

বাততূল (ক্নী) বাতেন উজ্ঞীয়মানং তুলং। আকাশে উজ্ঞীয়-মান স্বা, চলিত বৃড়ির স্থা। পর্যায়—বৃদ্ধস্ত্রক, ইন্দ্রতূল, গ্রাবাহাদ, বংশক্ফ, মক্ষজ। (হারাবলী)

বাতত্রাণ (ক্রী) বায়ু হইতে রক্ষাকরণযোগ্য পদার্থ। (পা ভাষা৮) বাতত্বিষ্ (ত্রি) বায়ুযোগে দীপ্তিযুক্ত। ( ঋক্ ৫।৫৪।৩) বাতধ্বজ (পুং) বাতো বায়্ধ্বজো ষশু। মেঘ। (শৰ্মা°)
বাতনাড়ী (স্ত্রী) দস্তমূলগত রোগ, দস্তের গোড়ার নালী। বায়
কুপিত হইরা দস্তমূলে নালী উপস্থিত হইলে তাহাকে বাতনাড়ী
কহে। (মাধবনি°)
বাক্রিমায়ন (পুং) বায়। (শতপ্থবাণ ১৪।২।২।১)

বাতনামন্ (পুং) বায়। (শতপথব্রাণ ১৪।২।২।১) বাতনাশন (ত্রি) বাতং নাশয়তীতি নাশি-ল্যু। বাতনাশক, বাতম, যাহাতে ৰাত প্রশমিত হয়।

বাতন্ধম (ত্রি) বায়ুদারা সস্তাড়িত। বাতপট (পুং) মকুৎপট। প্রতাকা।

বাতপতি (পুং) শতাজিৎ রাজার পুত্র। (হরিবংশ)

বাতপত্নী (স্ত্রী) দিক্। (অথর্ক ২।১০।৪)

বাতপর্য্যয় (পুং) সর্বাগত অক্ষিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"বারংবারঞ্চ পর্য্যেতি ক্রবৌ নেত্রে চ মারুতঃ।
রুজ্ঞান বিবিধাস্তীরাঃ স স্ক্রেয়ঃ বাতপর্যায়ঃ॥

ক্ষণত বিবেধাস্থাপ্রাঃ স জ্ঞেন্ধঃ বাত্সধান্তঃ ॥
পর্য্যেতি পর্য্যায়েগ যাতি কদাচিৎ ক্রবৌ কদাচিৎ নেত্রে।"
( ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি° )

কুপিত বায়ু পুনঃ পুনঃ জন্ধ এবং চক্ষ্ম রকে পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন এবং নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত করিলে তাহাকে বাত-পর্যায় বা বাতপর্যায় কহে।

বাতপালিত (পুং) গোপালিত। (উণ্১াঃ উজ্জ্বন) বাতপাণ্ডু (পুং) বাতেন পাখুঃ। বাতজন্ত পাণ্ডুরোগ। বাতপিত্ত (ক্নী) বায়ুও পিত্ত।

বাতপিত্তক ( ত্রি ) বায়ু ও পিত্তজ বিকার।

বাতিপিত্তিমু (ত্রি) বাতপিতং হস্তি হন-ক। বাতপিত্তনাশক, শুরুপাক দ্রব্য মাত্র। ( সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪১ অ°)

বাতপিত্তজ্ব (ত্রি) বাতপিত্ত-জন-ড। বায়ু ও পিত্ত হইতে জাত। বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাই বাতপিত্তজ।

বাতপিত্তজশূল ( ফ্লী ) বাতপিত্তজং শূলং। বাতপিত্ত জন্ত শূলরোগ। [ শূলরোগ শব্দ দেখ ]

বাতপিত্তক্বর ( পুং) বাতপিত্তজঃ জরঃ। বাতপিত্ত জন্ম জরনাগ। যে স্থলে বায়ু ও পিত্ত কুপিত হইয়া জররোগ হয়। ইহার পূর্বরূপ—বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক আহার,বিহার ও সেবন দারা বর্দ্দিতে বায়ু পিত্ত সহ আমাশয়ে গমন করিয়া কোষ্ঠস্থ অয়িকে বহিদ্দেশে নিক্ষেপ করে এবং রসকে দৃষিত করিয়া জর উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতপিত্ত জর হইবার পূর্বের বাতজর ও পিতজ্জরের পূর্বরূপ সকল প্রকাশিত হয়। লক্ষণ—এই জরে পিপাসা, মৃচ্ছা, ভ্রম, দাহ, অনিজ্রা, শিরঃপীড়া, কণ্ঠ ও মুখশোষ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, অদ্ধকারে প্রবিষ্টের ভাষ বোধ, গ্রম্থিসমূহে বেদনা এবং

জ্মুণ। বাতপিত্ত জ্বরে রোগীকে ৫ম দিনে ঔষধ প্রদান করা বিধেয়। (ভাবপ্র° জ্বররোগাধি°) [জ্বরশব্দ দেধ]

বাতপুত্র (পুং) > মহাধ্র্ত, বিট। (মেদিনী) ২ বাষুপুত্র হন্মান, ভীমদেন।

বাতপূ ( ত্রি ) বায়ুদারা পবিত্রীকৃত। ( অথর্ব ১৮।এ৩৭ ) বাতপোশ্ব ( পুং ) বাতং বাতরোগং পুথাতি হিনস্তীতি পুথ-অণ্। ১ পলাশরক্ষ। (অমর )

"বাতপোধঃ পলাশঃ স্তাদানপ্রস্থক কিংওকঃ।" (বৈন্তকরত্নালা) বাত প্রকৃতি (ত্রি) বাতপ্রধানা প্রকৃতির্বস্ত। বায়্প্রকৃতি, বায়্প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি। মানবের ৭ প্রকার প্রকৃতি, যাহার প্রকৃতি বায়্প্রধান, তাহাকে বাতপ্রকৃতি কহে। ইহার কক্ষণ---

"জাগরকোহনকেশশ্চ ক্ষুটিতাজ্বি করঃ রুশঃ। শীঘ্রগো বছবাগ্রাক্ষঃ স্বপ্নে বিয়তি গচ্ছতি। এবংবিধঃ সবিজ্ঞেয়ো বাতপ্ররুতিকো নরঃ।"

(ভাবপ্র° ১ম ভাগ)

বে মন্থ্য জাগরণশীল, অন্নকেশবিশিষ্ট, হস্ত ও পাদক্ষুটিত, ক্বশ, অত্যন্ত বাক্যব্যয়ী, রক্ষ এবং স্বপ্লাবস্থায় আকাশগামী হইয়া থাকে, সেই লোক বাতপ্রকৃতিক বলিয়া উক্ত হয়। সর্বব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অন্নকোপন, স্বাতন্ত্র্য এবং বহুরোগপ্রদ শুণ সকল বায়ুতে সর্বদা বিভ্যমান আছে, এই জন্ম বায়ুতে সকল দোষ অপেক্ষাকৃত প্রবল।

বাতপ্রকৃতি মনুষ্যগণ প্রায়ই দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের চুল ও হস্তপদাদি কাটা কাটা এবং ঈষৎ পাণ্ডবর্ণ रुत्र। टेरापिरगत्र भीज जान नार्ग ना धवर ठक्षन, अन्नर्भावी, সদা সন্দিগ্নচিত্ত, অৱধনযুক্ত, অৱকফ, স্বল্লায়ুঃ, বাক্যক্ষীণ, ও গদগদস্ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা অতিশয় বিলাসী; সঙ্গীত, হাস্ত্র, মুগয়া এবং পাপকর্মে রত হইয়া থাকে। বাত-প্রকৃতি মানবের অমু ও লবণরস, এবং উষ্ণ দ্রব্য অতিশয় প্রিয়। ইহারা আকৃতিতে দীর্ঘ ও রুশ হইয়া থাকে। ইহাদের চলিয়া যাইবার সময় পায়ের (মট্মট্) শব্দ হয়, কোন বিষয়ে দৃঢ়তা থাকে না এবং অজিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকে। ইহারা ভৃত্যের প্রতি সদ্ব্যবহার করে, স্ত্রীলোকের প্রিয় হয় এবং रेशामत अधिक मुखान अला ना। रेशामत हुकू ध्रथतिया, ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, গোলাকার, বিক্নতাকার এবং মৃত ব্যক্তির চক্ষুর স্তায় হইয়া থাকে: ইহারা নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়া থাকে ও স্বপ্নাবস্থায় পর্বতে বা বুক্ষে আরোহণ বা আকাশে গমন করিয়া থাকে।

বাতপ্রকৃতি ব্যক্তি যশোহীন, প্রশ্নীকাতর, শীঘ্র কোপনশ্বতাব এবং নোর হইয়া থাকে, এবং ইহাদের পিঞ্চিকা উপরের

দিকে টানা থাকে। কুরুর, শৃগাল, উট, গৃথিনী, মৃষিক, কাক এবং পেচক ইহারা বাতপ্রকৃতি। (ভাবপ্র° > ভাগ°) বে সকল মানবের এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বাতপ্রকৃতি।

বাতপ্রকোপ (পুং) বায়ুর আধিক্য।

বাতপ্রবল (ত্রি) বায়ু যাহাতে অধিক পরিমাণে আছে, বায়ুপ্রধান।
বাতপ্রমী (পুং স্ত্রী) বাতং প্রমিমীতে বাতাভিমুখং গচ্ছতীতি
বাত প্র-মা মানে (বাতপ্রমী:। উণ্ ৪।২) ইতি ঈ প্রত্যয়েন
সাধু:। ১ বাতমুগ, চলিত বাওট হরিণ। ২ নকুল। ৩
অশ্ব। (সংক্ষিপ্রসার উণাদি) (ত্রি) ৪ বায়ুবদ বেগগামী।
(শ্বক্ ৪।৫৮।৭)

বাতপ্ৰশ্মনী (স্ত্ৰী) বাতস্থ প্ৰশমনী। আৰুক, চলিত আলু-ৰোধারা। (বৈত্বকনি°)

বাভফুল্ল ( ত্রি ) বায়্দারা প্রভুল্ল বা স্ফীত।

বাতফুল্লান্ত্র (ক্লী) বাতেন ফুল্লং বিকশিতং ফক্ষে তৎ। ১
ফুক্ষুব। ২ বাতরোগ। ৩ উদরাখান। (ভূরিপ্র )

বাতবলাস (পুং) বাতজরভেদ।

বাতবহুল (ত্রি) ২ ধাম্মাদি। ২ যেখানে প্রচুর বাতাস আছে। বাতত্রজস্ (ত্রি) বাতত্রজাঃ। বায়ুর মায় শীঘ্র গমনশীল।

( व्यथक् )। २२। २ )

বাতমজ (পুং) বাতমভিমুখীকৃত্য অজতি গচ্ছতীতি বাত-অজ (বাতগুনীতি লশর্দ্ধেমজধেটতুদজহাতীনাং উপসংখ্যানং। পা তাহাহ৮) ইত্যশু বার্ত্তিকোক্ত্যা যশ্, (অক্র্র্নিজস্তুত্ত মুম্। পা তাতাহা) ইতি মুম্। ১ বাতমুগ। (জটাধর) ২ বাত-গামী। "মেঘাত্যয়োপত্তিবনোপশোভং কদমকং বাতমজং মুগাণাম্।" (ভট্ট হা১৭)

বাতমগুলী (স্ত্রী) বাতস্থ মগুলী। বাত্যা। ঘূর্ণীবায়। (ত্রিকা°) বাতমুগ (পুং) বাতাভিমুখগামী মৃগঃ। বাতপ্রমী। (অমর) বাতযন্ত্রবিমানক (ক্লী)বায়ু দারা চালিত যন্ত্রবিশেষ।(Airwheel) বাতৃ (পুং) বাতীতি বা-তৃচ্। বায়। বহনশীল।

বাতর ( ত্রি ) ২ বায়ু যুক্ত। ২ ঝটকা।

বাতরংহস্ (ত্রি) বাত ইব রংহো ষশু। বায়ুর ভাষ বেগগামী।

বাতরক্ত (ক্নী) বাতদ্যিতং রক্তং ষত্র। রোগৰিশেষ। এই রোগের নিদান, লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় বৈত্তকশান্ত্রে এই-রূপ অভিহিত হইয়াছে;—অতিরিক্ত লবণ, অয়, কটু, ক্ষার, স্লিগ্ধ, উষ্ণ, অপৰু বা হুর্জ্জর দ্রব্য ভোজন, জলচর বা অনুপচর জীবের শুদ্ধ বা পচা মাংস ভোজন, যে কোন মাংস অধিক পরিমাণে ভোজন, কুলখকলাই, মাসকলাই, তিলবাটা, মূল, শিম, ইক্রস, দিধ কাঁজি, মন্ত প্রভৃতি দ্রবাভোজন, সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজন, পূর্বের আহার জীর্ণ না হইলে পুনর্বার আহার. ক্রোধ, দিবানিলা ও রাত্রিজাগরণ এই সকল কারণে এবং হস্তী, অখ, বা উণ্ট্রাদিয়ানে অতিরিক্ত ভ্রমণ প্রভৃতি কারণে রক্ত বিদগ্ধ হইরা দ্যিত হয়, পরে ঐ রক্ত কুপিত বায়ুর সহিত মিলিত হইলে বাতরক্ত রোগ জয়ে। এই রোগ প্রথমে পাদমূল বা হস্তম্ল হইতে আরম্ভ করিয়া মৃষিকবিষের ভার মন্দ মন্দ বেগে ক্রমশঃ সর্বাক্তে বাাপ্ত হয়।

বাতরক্তের পূর্বলক্ষণ—বাতরক্ত রোগ হইবার পূর্ব্বে অভ্যন্ত ঘর্ম নির্গম বা একেবারে ঘর্মরোধ, স্থানে স্থানে ক্লম্বর্ণ চিক্ল ও স্পর্শ-শক্তির লোপ, কোন কারণে কোন স্থান ক্লত হইলে তাহাতে অভ্যন্ত বেদনা, সদ্ধিস্থানে শিথিলভা, আলহ্য, অবসন্নতা, স্থানে স্থানে পীড়কার উৎপত্তি, এবং জামু, জভ্যা, উক্ল, কটি, স্কল, হল্ড, পদ ও সন্ধিসমূহে স্ফাবৈধবৎ স্পান্দন, বিদারণবৎ যাতনা, ভারবোধ, স্পর্শশক্তির অল্পতা, কণ্ডু, সন্ধিস্থানে বারংবার বেদনার উৎপত্তি এবং অঙ্গমধ্যে পিপীলিকা সঞ্চরণের ভায় অমুভব, এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশিত হয়।

বাতরক্তের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ—এই রোগে বায়্র প্রকোপ অধিক থাকিলে পাদঘ্রে অত্যম্ভ শূল, স্পন্দন ও স্থচীবিদ্ধবৎ বেদনা হয়। ক্লক্ষ অথচ ক্রম্ণ বা শ্রামবর্ণ শোথ, ঐ শোথ কথন বর্দ্ধিত কথন বা হ্রাস হয়, অঙ্গুলীসন্ধিসমূহের ধমনী সঙ্গোচিত, শারীরে কম্প ও স্পর্লশক্তির হ্রাস এবং অতিশক্ষ বেদনা হয়। শৈত্যাদি দ্বারা এই রোগ পরিবন্ধিত হইয়া থাকে।

রক্তাধিক্য বাতরক্ত রোগে তাত্রবর্ণ শোথ, তাহাতে কণ্ডু, ক্লেন্সাব, অতিশয় দাহ ও স্টাবেধবৎ বেদনা বা অন্ন অন্ন অর্থাৎ টিমি টিমি বেদনা হন্ন এবং স্লিশ্ব ও ক্লক্ষক্রিয়া দারা এই পীড়ার শাস্তি হয় না।

পিত্তের আধিক্য হইয়া এই রোগ হইলে দাহ, মোহ, ঘর্ম্ম-নির্গম, মূর্চ্চা, মন্ততা ও তৃষ্ণা হয় এবং শোথ স্থান স্পর্শ করিতে যাতনা, শোথ রক্তবর্ণ ও দাহযুক্ত, স্ফীত, পাক ও উল্লাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কফের আধিক্যে এই রোগ হইলে শরীর আর্দ্র চর্ম্মনারা আর্তের স্থায় বোধ হয়। পাদন্বয় গুরু, স্পর্শশক্তির অল্পতা এবং শরীরের চাক্চিক্য, শীতস্পর্শতা, কণ্ডু ও অল্প অল্প বেদনা হইয়া থাকে। দোবদ্বয় বা তিন দোবের আধিক্য থাকিলে সেই সেই দোবজ লক্ষণ মিলিত ভাবে লক্ষিত হয়।

পদদর ব্যতীত অস্থান্ত স্থানকে আশ্রয় করিয়াও বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হয়। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই পাদদয়ও আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। কথন বা এই রোগ হস্তদ্বর আশ্রয় করিয়া হইয় থাকে। এই রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই প্রতীকার করা আবশ্রক, আশু যদি এই রোগের প্রতিবিধান না করা যায়, তাহা হইলে কুপিত ইন্দুরের বিষদ্দ মন্দ মন্দ বেগে প্রসারিত হইয়া ক্রমান্বরে সর্বান্ধে বাাধ্য হইয়া থাকে।

বাতরক্ত রোগে উপদ্রব—এই রোগ হইলে অনিদ্রা, অরুচি, শ্বাস, মাংসপচন, শিরোবেদনা, মোহ, মন্ততা, ব্যথা, তৃষ্ণা, জ্বর, মূর্চ্চা, কম্প, হিক্কা, পঙ্গুতা, বিসর্প, মাংসপাক, স্ফীবেধবৎ বেদনা, ভ্রম, ক্রম, অঙ্গুলিসমূহের বক্রতা, ক্যোটক, দাহ, মর্শ্বগ্রহ এবং অর্ক্, দোৎপত্তি, এই সকল উপদ্রব হইয়া থাকে।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—বাতরক্ত রোগীর যদি উপরি উক্ত উপদ্রব সকল প্রকাশ পায়, কিংবা উপদ্রব না থাকিয়াও যদি একমাত্র মোহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বাতরক্ত রোগ অসাধ্য। বাতরক্ত রোগীর সকল উপদ্রব উপস্থিত না হইয়া অয়মাত্র হইলে তাহা যাপ্য এবং উপদ্রববিহীন বাতরক্ত রোগ সাধ্য। একদোষ সমৃত্ত ও নবোথিত অর্থাৎ এক বৎসরের ন্যুন বালক হইলে সাধ্য, দিনোষজনিত বাতরক্ত যাপ্য এবং ত্রিদোষজ্ব বাতরক্ত রোগ অসাধ্য। বাতরক্ত রোগীর যদি পাদমূল হইতে জাম পর্যান্ত স্থানের চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বা অত্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া রসাদিশ্রাব হয়, এবং উপদ্রব ছারা পীড়িত বল ও মাংস ক্ষয় হয়, তাহা হইলেও অসাধ্য। এই জন্ম এই রোগ হইবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করা আবশ্রক।

বাতরক্ত চিকিৎসা—বাতরক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দোষানু-সারে, অথচ বলাবল বিবেচনা করিয়া স্নেহ প্রয়োগ ও বহু পরি-মাণে রক্তমোক্ষণ করান কর্ত্তব্য। কিন্তু এই রোগীর যাহাতে বায়ুর্দ্ধি না হয়, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাথা বিধেয়। অত্যন্ত দাহ ও স্টাবিদ্ধবৎ বেদনা সংযুক্ত বাতরক্ত রোগে জলোকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ বিধেয়। চিমি চিমি বেদনা, কণ্ডু ও কম্পযুক্ত বাত-রক্তে শৃক্ষদারা রক্তমোক্ষণ; যগুপি এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রসারিত হয়, তাহা হইলে শিরাবিদ্ধ ও বিদ্ধান গাঢ়মদ্দন করিয়া রক্তমোক্ষণ করিতে হইবে।

এই রোগে যদি শরীরের মানিবোধ থাকে, তাহা হইলে রক্তমোক্ষণ বিধের নহে। বাতাধিক্য রক্তপিত্তে রক্তমোক্ষণ নিষিক্ষ, কারণ ঐ অবস্থার রক্তমোক্ষণ করিলে বায়ু বর্দ্ধিত হইরা অত্যন্ত শোথ, শরীরের গুরুতা, কম্প, বায়ু জন্ম শিরাগত ব্যাধি, মানি এবং অন্যান্ম বাতরোগ হইরা থাকে। যদি রক্তমোক্ষণ কালে সম্যক্ রক্তমাব না হইরা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে থঞ্জতা প্রভৃতি বাতরোগ উৎপন্ন হের, এমন কি ইহাতে মৃত্যু পর্যান্তপ্ত হইতে পারে। অতএব স্লিগ্ধ শরীরের রক্ত যথোপযুক্ত প্রমাণান্মসারে স্লাব করা কর্তব্য। এই রোগীকে বিরেচন

ও মেহপ্রয়োগ করিয়া তৎপরে মেহসংযুক্ত বা রুক্ষ বিরেচক দ্রব্য দারা বারংবার বন্তি প্রয়োগ করিবে। বন্তি ক্রিয়ার স্থায় ইহার আর অন্থ উৎকৃষ্ট চিকিৎসা নাই। উত্তান অর্থাৎ চর্ম্ম ও মাংসা-শ্রিত বাতরক্ত রোগে প্রলেপন, অভ্যন্ত, পরিষেক ও উপনাহাদি দারা এবং গন্তীর অর্থাৎ ধাতাশ্রিত বাতরক্ত রোগে বিরেচন, আন্তাপন ও মেহপান দারা চিকিৎসা করিতে হইবে।

বাতাধিক্য বাতরক্ত রোগে—ঘত, তৈল, বসা ও মজ্জাপানে, অভ্যঙ্গে ও বস্তিক্রিয়াতে প্রয়োগ এবং উষ্ণ প্রলেপ দারা চিকিৎসা করা বিধেয়। গোধ্ম চূর্ণ, ছাগছ্য্য ও ছাগঘ্যত দারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ বা ছগ্গদ্বারা তিসি পেষণ করিয়া প্রলেপ বা ভেরেণ্ডা বীজ ছাগছ্য্যে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত প্রশমিত হয়। অথবা ভৃষ্ট তিল হগ্য দারা পেষণ করিয়া পরে উহা ছগ্যাপ্লুত করিয়া প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। শতমূলী, গুল্ফা, যষ্টিমধু, বেড়েলা, পিয়ালফল, কেগুর, ঘৃত, ভূমিকুমাণ্ড ও মিশ্র এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও এই রোগ উপশম হয়। রাম্না, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, বেড়েলা, গোরক্ষ-চাকুলে, জীবক, ঋষভক, হগ্য ও ঘৃত এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া সিদ্ধ করিয়া পরে মধুর সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে রোগ শীত্র প্রশমিত হইয়া থাকে।

বাসক, গুলঞ্চ ও শোণালু ফল এই তিন দ্রব্য দ্বারা কাথ প্রস্তুত করিয়া কাথ্য দ্রব্যের দিগুণ এরও তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে দর্বাঙ্গণত সর্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়। বাতাধিক্য বাতরক্তে দশমূলীর সহিত হ্রগ্ধ পাক করিয়া পরিষেচন করিলে বাতরক্ত জন্ম বেদনা নষ্ট হয়, ঈষৎ উষ্ণ ঘৃত ঘারা পরিষেক করিলেও উপকার হইয়া থাকে। পটোল, কটুকী, শতমূলী, ত্রিফলা ও গুলঞ্চের কাথ পান করিলে পিতাধিক্য বাতরক্ত জন্ম দাহ এবং তেউড়ী, ভূমিকুমাণ্ড এবং গোক্ষুর-কাথ পান করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। গুলঞ্চ এই রোগে বিশেষ উপকারী। গুলঞ্চ স্বভাবতঃ রক্ত পরিষ্কারক, কিছুদিন ধরিয়া গুলঞ্চের কাথ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার হইয়া রোগ প্রশমিত হইতে থাকে। গুলঞ্চ, শুঁঠ ও ধনে এই তিন দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা, জল /॥০ সের সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ রোগে বিশেষ উপকার দর্শে। গুলঞ্চের কাথে গুগুগুলু প্রক্ষেপ দিয়া পান এবং তিনটী বা পাঁচটী হরীতকী গুডের সহিত ভক্ষণ করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে আশু ফল দর্শে। গুগ্গুলু, গুলঞ্চ, দ্রাক্ষা ও গোময় রস এবং ত্রিফলার কাথ দারা ২ তোলা পরিমাণে মোদক প্রস্তুত করিয়া মধু দারা আলোড়ন করিয়া ভক্ষণ করিলে পাদ-স্ফেটি, সর্বাঙ্গগত শোথ ও বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

মাহিষ নবনীতের সহিত গন্ধক, গোমূত্র, ছগ্ধ ও সৈদ্ধব এই সকল একত্র আলোড়ন করিয়া অগ্নিতে অন্ন উষ্ণ করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে গাত্রেক্ষোট নিবারিত হয়। গুলঞ্চের কাথ বা স্বরস কিংবা চূর্ণ ঘত, গুড়, চিনি, মধু বা এরও তৈলের সহিত সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ প্রশমিত হয়। বাসক, পঞ্চমূলী, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডা মূল ও গোক্ষুর এই সকল দ্রব্যের কাথে এরও তৈল, হিন্দু ও সৈদ্ধব চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ আরোগ্য হয়। গুড়ের সহিত সমভাগে ঘত বা হরীতকী সেবনেও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

কোকিলাক্ষ ও গুলঞ্চের কাথে পিপ্ললীচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া রোগীর বলামুসারে পান করিয়া হিতজনক পথ্য দেবন করিলে তিন সপ্তাহে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। যতটা মধু, তাহার দ্বিগুণ তৈল এবং তৈলের দ্বিগুণ ছাগছ্য্য এই তিন দ্রব্য একত্র করিয়া রোগীর বলামুসারে যথামাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত রোগ নম্ভ হয়। বকপুষ্পচূর্ণ মাহিষ ছুগ্নে মিশ্রিত করিয়া দ্বি প্রস্তুত করিবে, পরে দ্বি হইতে মাথম তুলিয়া উহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বাতরক্ত জন্ত দেহক্ষুটন নিবারিত হয়।

ত্রিফলা, নিমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, বচ, কট্কী, গুলঞ্চ ও দারু-হরিদ্রা এই নটা দ্রব্য প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া লইয়া ৮ গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ অর্বাশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে, এই কাথ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়। বিরেচন, মৃত ও হুয়্মপান, পরিষেক এবং বস্তিক্রিয়া দ্বায়া বাতরক্ত নষ্ট হয়। শাক্ষলীমূলের বন্ধল মেষী হয়া দারা পেবণ করিয়া প্রলেপ দিলেও এই রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

রক্তাধিক্য বাতরক্তে—হগ্ধ, ত্বত, যষ্টিমধু, বেণার মূল, বালা এবং মেনী হগ্ধ দারা পুনঃ পুনঃ পরিষেক করা বিধেয়। স্থশীতল শত ধোত বা সহস্র ধোত ত্বত দারা পরিষেক করিলেও বিশেষ উপকার হয়। রক্তাধিক্য বা পিত্তাধিক্যজনিত বাতরক্তে স্থশীতল দ্রব্য ত্বত বা ধূনাদারা প্রলেপ বা শীতল দ্রব্য পরিষেচন করিলে উপকার দর্শে। দাহ ও বেদনাযুক্ত রক্তাধিক্যজনিত রক্তবর্ণ বাতরক্তে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া হগ্ধ, ত্বত, যষ্টিমধু, বেণার মূল ও বালা দারা প্রলেপ এবং তিল, পিয়াল, যষ্টিমধু, পদ্মূল ও বেতস এই সকল হগ্ধ ও ত্বতের মহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত জন্ম দাহ নিবারিত হয়।

গান্তারী, দ্রাক্ষা, সেঁাদাল, রক্তচন্দন, ষ্টিমধু ও ক্ষীর-কাকোলী, এই সকল দ্রব্যের কাথ প্রস্তুত করিয়া কাথের অষ্টম ভাগের এক অংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিতাধিক্য বাতরক্ত প্রশমিত হয়। ধারোফ হ্রগ্ন গোমূত্র সহযোগে পান করিলে বায়ু স্বপথগামী হয়, তেউড়ী চূর্ণের সহিত ধারোঞ্চ ছগ্ধ পান করিলেও বিশেষ উপকার হয়। বহু দোষাবিষ্ট বাত-রক্তে বিরেচনার্থ হগ্ধের সহিত এরও তৈল পান করিবে; পরে ওষধ জীর্ণ বা ক্রিয়া প্রশান্ত হইলে হগ্ধও আহার বিধেয়। পটোল, ক্রিফলা, শতমূলী, গুলঞ্চ ও কটকী এই সকল ক্রব্যের কাথে আট জংশের এক জংশ চিনি ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পিতাধিক্যজ বাতরক্ত বিনষ্ট হয়।

পঞ্চতিক্তাদি ঘত পান এবং অত্যন্ত বিরেচন দারা বাতরক্ত নষ্ট হইরা থাকে। মৃত্ দ্রবাদারা বমন, স্নেহ দারা পরিষেক, লজ্মন এবং উষ্ণ দ্রব্যের পরিষেক কফাধিক্য বাতরোগে বিশেষ উপকারী। এই রোগে তৈল, গোমূত্র, স্থরা ও শুক্তদারা পরিষেচন করিলেও উপকার পাওয়া যায়। গোর-সর্যপ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরক্ত জন্ম বেদনা নষ্ট হয়। সন্ধিনাদাল ও বরুণবৃক্ষের দাল কাঁজিদারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বেদনা প্রশমিত হইয়া খাকে। অখগদা ও তিলকক্ক দারা প্রলেপ বা নিমদাল, আকল, কালিয়াকড়া, ষবক্ষার এবং তিলকক্ক দারা প্রলেপ দিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার দর্মে।

শক্ত্র, য়ত, যবক্ষার, কপিথ, গুড়স্বক্, মহর ও সজিনা বীজ এই সকল দ্রব্য কাঁজিঘারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিয়া মুহূর্ত্তকাল পরে কাঁজি পরিষেচন করিলে কফাধিক্যজ বাতরক্ত প্রশমিত হয়। মুস্তক, আমলকী ও হরিদ্রা ইহাদের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান, হরিদ্রা গুলঞ্চের কাথে বা ত্রিফলার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান, হরীতকী তক্রের সহিত বা উষ্ণ জলের সহিত পান করি-লেও কফাধিক্য সমাশ্রিত বাতরক্ত বিদুরিত হইয়া থাকে।

গৃহধ্ম ( ঝুল ), বচ, কুড়, শুলফা, হরিদ্রা ও দারহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া প্রক্ষেপ দিলে বাতকফাধিক্য বাতরক্তের বেদনা নষ্ট হয়। শুলঞ্চ, যষ্টিমধু ও শুগীর কল্প এবং মধু এই সকল গোমূত্র দারা পান, আমলকী, হরিদ্রা ও মুশুক ইহার কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতরক্ত রোগ আশু প্রশমিত হয়।

ইহা ভিন্ন লাঙ্গলী-গুড়িকা, বলাঘৃত, পিও তৈল, পারুষক য়ত, শতাবরী ঘৃত, ঋষভ ঘৃত, গুড়ুটী ঘৃত, মহাওড়ুটী ঘৃত, অমৃতাদি ঘৃত, শতাহ্বাদি তৈল, মহাপিও তৈল, মহাপদ্মক তৈল, খুজাকপদ্মক তৈল, গুড়ুচাদি তৈল, অমৃতাহ্বর তৈল, মৃণালাভ তৈল, ধুন্তুরাভ তৈল, নাগবলা তৈল, জীবকাভমিশ্রক, বলাতৈল শতপাক, মধ্কাভ তৈল, মধ্কতৈল শতপাক, পুনর্নবা গুগ্গুলু, শর্করাসম-গুগ্গুলু, অমৃতা-গুগ্গুলু, চন্দ্রপ্রভাগুটিকা, কৈশো-রিক গুগ্গুলু, ত্রিকলা-গুগ্গুলু, সিংহনাদ-গুগ্গুলু ও যোগসারামৃত প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী। [ এই সকল ঔষধের

প্রস্ত-প্রণালী তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য। ] ভাবপ্রকাশে বাতরক্ত রোগাধিকারেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহে বাতরক্ত চিকিৎসাধিকারে—লাঙ্গলাদি লোহ, বাতরক্তান্তক রস, তালভম্ম, মহাতালেশ্বর রস ও বিশ্বেশ্বর রস নামক ঔষধের বিধান আছে। ঐ সকল ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারী।

এই রোগে পথ্যাপথ্য—দিবদে পুরাতন চাউলের অর, মুগ বা বুটের ডাউল, তিক্তরসযুক্ত তরকারী, পটোল, তুমুর, ঠোটে কলা, মাণকচু, উচ্ছে, করেলা, পাকা ছাচি কুমড়া প্রভৃতির তরকারী, হিঞাশাক, নিম্বপত্র, শ্বেত-পুনন বা ও পলতা এই রোগে উপকারী। রাত্রিকালে লুচি বা রুটি, এবং পূর্ব্বোক্ত সকল তরকারী এবং অল্প পরিমাণ গ্রগ্ধ পান কর্ত্তব্য। জলথাবার সময়ে ছোলা ভিজা থাইলে বাতরক্তে বিশেষ উপকার দর্শে। ব্যঞ্জন ঘতপক করিয়া সেবন করা উচিত, কাঁচা ঘৃত সহানুসারে খাওয়া যাইতে পারে; যে সকল দ্রব্যে রক্ত পরিষ্কার ও বায়ু প্রশমিত হয়, সেই সকল দ্রব্যই এই রোগে উপকারী জানিবে। এই রোগে বিষ্কির ও প্রতৃদজাতীয় পক্ষীর মাংস মাংসরসার্থে দেওয়া যাইতে পারে। স্থানি শাক, বেতাগ্র, কাকমাচী, শতাবরী,বাস্তক, উপোদিকা ও স্থবর্চলা শাক ঘতে ভাজিয়া পূর্ব্বোক্ত মাংসরসের সহিত দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে যব, গোধৃম ও উড়ী ধান্তের তণ্ডুলাদিও দেওয়া যাইতে পারে।

নিষিদ্ধ দ্বা — নৃতন চাউলের অন্ন, গুরুপাক দ্বা, যাহা থাইলে অম্লপাক হয়, সেই সকল দ্বা, মৎস্থা, মাংস, মছা, শিম, মটর, গুড়, দবি, অবিক ছয়া, তিল, মাষকলাই, মূলা, অপরাপর শাক, অম্ল, কুমড়া, গোল আলু, পলাগু, রহ্মন, লঙ্কার ঝাল ও অবিক মিষ্ট এই সকল ভোজন এবং মলম্ত্রাদির বেগরোধ, অগ্নি বা রৌদ্রের তাপ সেবন, ব্যায়াম, মৈথুন, ক্রোধ ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি এই রোগে বিশেষ অপকারী। এই সকল নিষিদ্ধ কর্মান্চরণে এই রোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল দ্বা ভক্ষণে বায় ও রক্ত দ্বিত হইতে পারে, সেই সেই দ্বামান্তই বর্জনীয়।

চরক, স্থশ্রুত, বাভট, অত্রিসংহিতা প্রভৃতি বৈশ্বক গ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইমাছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তত্তদ্ গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রুইবা।

বাতরক্তত্ম (পুং) বাতরক্তং রোগবিশেষং হস্তি হন-টক্। কুকুরবৃক্ষ্, চলিত কুকুরথুরা। (শব্দচ°)

বাতরক্তান্তকরস (পুং) বাতরক্তাধিকারে রসৌষধ বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—গন্ধক, পারদ, লৌহ, অন্ত, হরিতাল, মনঃ- শিলা, গুপ্গুলু, শিলাজতু, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, সোমরস, পুনর্ন বা, চিতা ও দেবদারু, দারুহরিদ্রা, খেত-অপরাজিতা এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া ত্রিফলা ও ভূলরাজ ইহাদের প্রত্যেকের স্বরদে বা কাথে তিন তিন বার ভাবনা দিয়া চণক পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অমুপান—দিমপাতা, ফুল বা ছালের রস এবং অর্দ্ধতোলা ঘৃত। এই ঔষধ সেবনে সকল উপদ্রব্যুক্ত বাতরক্তরোগ প্রশমিত হয়।

( রসেন্দ্রসারস° বাত্তরক্তরোগাধি°)

বাতরক্তারি (পুং) বাতরক্তস্থ অরিনাশক। ১ পিন্তন্ত্রীলতা। ২ গুলঞ্চ। ৩ গুড়ুচি। (শব্দচ\*) (ত্রি) বাতরক্তনাশক মাত্র। বাতরঙ্গ (পুং) বাতেন বায়ুনা রঙ্গো যস্থা নিরম্ভরচলদলত্বাদস্থ তথাত্বং। অধ্বথরক্ষ।

বাতরজ্ (স্ত্রী) বাতরপ রজ্জু, বায়্রপ দড়ি। "শোষণং মহার্ণবানাং শিথরিণাং প্রপতনং গুবল্থ প্রচলনং ব্রন্ডনং বাত-রজ্নাং" (মৈক্র্যপনিষদ ১।৪) 'বাতরজ্জ্নাং' বাতময়ানাং রজ্জ্নাং শিশুমারচক্রবন্ধনানাং ব্রন্ডনং ছেদনং' (ভাষ্য) শৃল্পে শিশুমার চক্র বায়ুতে অবস্থিত থাকায় তাহা স্থানভ্রন্থ হয় না। বাতরথ (পুং) বাতো বায়ুরথো ষ্প্রা। ১ মেঘ। (ত্রিকা°)

বাতের বাবের বার্রথো যন্তা সংঘার ( ত্রিকা ) বাতো রথো প্রাপকো যন্তা। ( ত্রি ) ২ বার্থ্রকাশক। "যথা বাতরথো ঘ্রাণমার্ঙ্জে গদ্ধ আশরাৎ। এবং যোগরতং চেত আ্যানমবিকারি য়ও॥"

(ভাগবত থা২ না২০)

বাতরশন (ত্রি) মুনিভেদ। (ঋক্ > • । ১৩৬। ২)
বাতরায়ন (পুং) বাতেন বায়ুজনিত রোগেণ রায়তি শব্দায়তে
ইতি রৈ শব্দে ল্যু। ১ উন্মন্ত। ২ নিপ্রব্যোজন-পুরুষ।
০ কাণ্ড। ৪ করপাত্র। ৫ কুট। ৬ পরসংক্রম। (মেদিনী)
৭ সরলক্রম। (শব্দরত্রা°)

বাতরপা (স্ত্রী) লীকা নামী চণ্ডালযোনিজ প্রেতমূর্ত্তিবিশেষ।
মার্কণ্ডেমপুরাণে ইহাদের উৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত
হইরাছে—

"চণ্ডালয়োক্সাবসথে লীকা যা প্রসবিষ্যতি। তস্তাশ্চ সন্ততিঃ সর্ব্বা সা চ সত্যো ন শিষ্যতি॥ প্রস্থতে কন্তকে ছে তু স্ত্রীপুংসোবীজহারিণী। বাতরূপামরূপাঞ্চ তস্তাঃ প্রহরণস্ত তে॥ বাতরূপা নিষেকান্তে সা যদ্মৈ ক্ষিপতে স্থতম্। স পুমান্ বাতশুক্রতং প্রয়াতি বনিতাপি বা॥"

বাতরম (পুং) বাতেন রম্বাতে ভূষাতে রুম-মঞ্। ১ বাতুল। ২ উৎকোচ। ্ত শত্রুময়। (মেদিনী)

বাতরেচক (পু:) > বিদারণকারী বায়। "পদাক্ষেপৈঃ স্কুঘো-

রাধাতরেচকান্" ( হরিবংশ ) 'বাতরেচকান্ ব্যজনীক্কতান্ বৃক্ষা-দীনীরয়স্ত' ( নীলকণ্ঠ )। ২ বায়কারী চর্দ্মকোষবিশেষ। 'বাত-রেচকো ভস্তাপর নামা চর্দ্মকোষঃ বাতবেটক ইতি গৌড়াঃ পঠস্তি ব্যাচক্ষতে চ বাতবশাৎ বেটকঃ ভাষকঃ বেট পরিভাষণে ইতি ধাতুঃ'। ( নীলকণ্ঠ )

বাতরেতস্ (ত্রি) বাতভূমিষ্ট রেতো যশু। যাহার গুক্তে বাতভাগ অধিক পরিমাণে আছে। (রস°র)

বাতরোগ ( গং ) বাতজনিতো রোগঃ। বায়ুজনিত রোগ, বায়ুরোগ। পর্য্যায়—বাতব্যাধি, চলাতঙ্ক, অনিলাময়। (রাজনি') বাতরোগিন্ ( ত্রি ) বাতরোগোহস্তাম্প্রতি বাতরোগ-ইনি। বাতরোগযুক্ত, বেতোরোগী। পর্য্যায়—বাতকী।

বাতরোহিণী (স্ত্রী) গলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"জিহ্বাং সমস্তাদ্ভূশবেদনাথে মাংসাঙ্কাঃ কণ্ঠনিরোধনাঃ স্ত্য়ঃ।
তাং রোহিণীং বাতকাতাং বদস্তি বাতাত্মকোপদ্রবগাঢ়যুক্তাম্॥"

( স্ক্রেশ্ত নি° ১৬ অ॰ )

এই বাতজগু রোহিণী রোগে জিহ্বার চতুর্দিকে অতিশন্ন বেদনাবিশিষ্ঠ কণ্ঠরোধকারক মাংসাস্কুর সকল উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভত্ব প্রভৃতি বাতজ উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। "বাতজান্ত হতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারশ্নেৎ। স্থথোঞ্চান্ স্লেহগণ্ড, যান্ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষশঃ॥"

(ভাবপ্র° গলরোগাধি°)

বাতজন্ম রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দারা প্রতিসারণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ উষ্ণ স্নেহ দারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডুয় ধারণ করিলে ইহা প্রশমিত হয়। [গলরোগ শন্দ দেখ] বাতন্ধি (পুং) কাঠলোহময় নির্মিত পাত্র, কাঠ ও লোহ দারা যে পাত্র প্রস্তুত হয়। পর্য্যায়—কাঠলোহী। (ত্রিকা°) বাতল (পুং) বাতং লাতীতি লা-ক। ১ চণক। (শন্দচ°) (ত্রি) ২ বায়ুকারক, বায়ুবর্দ্ধক।

"বাতলাঃ শীতমধুরাঃ স্ক্ষায়া বিক্লপাঃ।" (স্ক্লেত স্থ<sup>°</sup> ৪৬অ°) বাতলমগুলী (স্ত্রী) বাত্যা। (ভূরিপ্রয়োগ) বাতলা (স্ত্রী) যোনিরোগভেদ। ইহার লক্ষণ— "বাতলা কর্কশা স্তর্মা শূলনিস্তোদ্পীড়িতা। চতস্থপি চাত্যাম্ব ভবস্তানিলবেদনা॥"

( ভাবপ্র যোনিরোগাধি°)

যোনি প্রদেশ কর্কশ, স্তব্ধ এবং শূল ও স্টাবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত হইলে তাহাকে বাতলা কহে, এই রোগে বাতবেদনা অধিকরূপে প্রকাশ পায়। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বায়ু
দূষিত হইয়া এই রোগ হইয়া থাকে। [বোনিরোগ দেখ]
২ সমঙ্গা, বরাক্রাস্তা। (জয়দত্ত)

বাতবং (ব্ৰি) বাতো বিগতে২স্ত মতুপ্ মস্ত ব। বায়ুযুক্ত। বাতবত (পুং) বাতবং ঋষির গোত্রাপত্য। (পঞ্চবিংশব্রা<sup>০</sup>২৫।৩৮) বাতবর্ষ্ক (পুং) বাতবৃষ্টি, বায়ু ও বৃষ্টি।

বাতবন্তি (পুং) মূত্রাবাত রোগবিশেষ। [মূত্রাবাত শব্দ দেখ] বাতবিকার (পুং) বাতস্ত বিকার:। বাতরোগের বিকার, বাতরোগে যে বিকার হয়।

বাতবিকারিন্ (ত্রি) বাতবিকারোহস্ঠান্তীতি ইনি। বাত-বিকারযুক্ত, বাতরোগে বিকারবিশিষ্ঠ ব্যক্তি।

বাতবিধ্বংসনরস ( পুং ) বাতব্যাধিরোগাধিকারে রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারা এক ভাগ, অনুসত্ব হুই ভাগ,
কাংস্য তিন ভাগ, মাক্ষিক ৪ ভাগ, গদ্ধক ৫ ভাগ, হরিতাল ৬
ভাগ একত্র এবওঠতেলসহ ৭ দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক করিবে
এবং তিলককে লেপ দিয়া বালুকাযদ্ধে বার প্রহর পাক করিয়া
হুই রতি পরিমাণে বটিকা করিতে হুইবে। অনুপানবিশেষে
দেবন করিলে উদরাদি সর্বাঙ্গ বেদনা, আগ্মান, আনাহ প্রভৃতি
বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (রসেক্রসারসং বাতব্যাধিরোগাধিং)
বাতবিপ্র্যায় ( পুং ) সর্ব্বগতাক্ষিরোগ। [বাতপর্য্যায় শব্দ দেখ]
বাতবিস্পর্য ( পুং ) বায়ু জন্ম বিসর্পরোগ। ইহার লক্ষণ—

"তত্র বাতাৎ স বিসপী বাতজরঃ সমব্যথঃ।

শোফক রণনিস্তোদমেদায়াসার্ত্তিহর্ষবান্ ॥" ( মাধবনি° )

বাত জন্ম বিদর্শরোগে বাতজ্ঞরের ন্থার বেদনা, শোখ, ক্ষুর্ণ স্চীবেধ, বিদারণ ও আকর্ষণের ন্থার বেদনা এবং রোমহর্ষ হইরা থাকে। [বিদর্শরোগ শন্ধ দেখ।]

বাতবৃষ্টি (•স্ত্রী ) বাতবর্ষ, বায়ু ও বৃষ্টি।

<sup>°</sup>বায়ব্যোখৈর্ণতির্ষ্টিঃ কচিচ্চ পুষ্পর্ষ্টিঃ সৌম্যকান্তাসমূখেঃ।<sup>°</sup> ( বৃহৎস° ২৪।২৪ )

বাষ্কোণ হইতে মেঘ উঠিলে বাষ্ ও বৃষ্টি এই ছইই হইয়া থাকে। বাত্ত্বেগ (পুং) বাতভ বেগঃ। ১ বাষুর বেগ। ২ ধৃতরাঞ্জের পুএভেদ।

বাতিবৈরিন্ (পুং) বাতভ বৈরী। বাতাদ বৃক্ষ, চলিত বাদাম গাছ। (ত্রি) ২ বায়ুর শক্র।

বাতব্যাধি (পুং) বাতেন জনিতো ব্যাধি:। বাতজনিত ব্যাধি, বাতরোগ, বাষুর আধিক্যে এই রোগ জন্মে, এই জন্ম ইহার নাম বাতব্যাধি। এই রোগের বিষয় বৈশুকশাস্ত্রে এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে—প্রথমে এই রোগের নামনিক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন, বাতকেই বাতব্যাধি বা বাতজনিত ব্যাধিকে বাতব্যাধি কহে। বাতকেই যদি বাতব্যাধি বলা যায়, তাহা হইলে স্কম্ব শরীরীকেও বাতরোগী বলা যাইতে পারে এবং যদি বাতজনিত রোগকে বাতব্যাধি বলা হয়, তাহা

হইলে বায়ুর প্রকোপ হইয়া জর প্রভৃতি যে কোন রোগ হউক না কেন, তাহাকেও বাতব্যাধি বলা ঘাইতে গারে। ইহার মীমাংসা এই যে, বিকৃত বা কেশদায়ক সমানাধিকরণবিশিপ্ত জ্বসাধারণ বাতজনিত রোগকেই বাতব্যাধি কহে। যথন বায়ু কুপিত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়, তখন এই রোগ উৎপন্ন হয়।

এই রোগের নিদান—ক্ষায়, কটু ও তিক্তরসযুক্ত দ্রবা ভোজন, অপরিমিত ভোজন, জাগরণ, বাছবিক্ষেপ দ্বারা জলসন্তরণ, অভিঘাত, পরিশ্রম, হিমদেবন, অনাহার, মৈথুন প্রযুক্ত ধাতুক্ষয়, মলম্ত্রাদির বেগধারণ, কামবেগ, শোক, চিস্তা, ভয়, ক্ষত প্রযুক্ত অত্যন্ত রক্তমোক্ষণ, অত্যন্ত মাংসক্ষয়, অভিরিক্ত বমন, অত্যন্ত বিরেচন ও আমদোষপ্রযুক্ত স্লোতের অবরোধ এই সকল কারণে এবং বর্ধাকালে দিবা ও রাত্রির তৃতীয় অংশের শেষ অংশে ভুক্ত দ্রব্য অত্যধিক জীর্ণ হইলে এবং শীতকালে বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে। এই সকল কারণে কুপিত বলবান্ বায়ু শারীরিক শৃত্যগর্ভ স্রোভঃসমূহকে পূরণ করিয়া সর্ফাঙ্গিক অথবা কোন এক অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া নানা প্রকার বাতরোগ উৎপাদন করে। বায়ুবিকার অপরিসংখ্যেয়। স্বতরাং বাতব্যাধিও অনেক প্রকার।

এই সকল বাতব্যাধির পৃথক্ পৃথক্ নাম ষ্থা-শিরোগ্রহ, অন্ন রূশতা, অত্যন্ত জুন্তা, হমুগ্রহ, জিহ্বান্তন্ত,গদ্গদত্ব, মিনমিনত্ব, মৃকত্ব, বাচালতা, প্রলাপ, রসজ্ঞানাভিজ্ঞতা, বাধির্ঘা, কর্ণনাদ, ম্পর্শাক্তম, অর্দিত, মহাস্তম্ভ, বাহুশোষ, অববাহুক, বিশ্বচী, উর্দ্ধ-বাত, আগ্মান, প্রত্যাগ্মান, বাত্যগীলা, প্রতিগ্রীলা, তুণী,প্রতিতৃণী, অগ্নিবৈষম্য, আটোপ, পার্শ্ল, ত্রিকশূল, মুহুমু ত্রণ, মূত্রনিগ্রহ, মলগাঢ়তা, মলের অপ্রবৃত্তি, গুধসী, কলায় থঞ্চতা, থঞ্চতা, পঙ্গুতা, क्तांहे नीर्वक, थल्ली, वाजक**र्**ठक, शांपर्व, शांपांह, आक्त्रभ, দণ্ডক, কফপিতানুবন্ধ আক্ষেপ, দণ্ডাপতানক রোগ, অভিঘাত জন্ম আক্ষেপ, অন্তরায়াম ও বহিরায়াম, ধরুস্তন্তক, কুবুক, অপ-তম্ত্রক, অপতানক, পক্ষাঘাত, খিলাঙ্গ, কম্প, স্তম্ভব্যথা, তৌদ, ভেদ, ক্ষুরণ, রৌক্ষ্য, কার্শ্য, কাষ্ট্য, শৈত্য, লোমহর্ষ, অঙ্গমর্দ্দ, অঙ্গবিত্রংশ, শিরাসঙ্কোচ, অঙ্গণোষ, ভীরুত্ব, মোহ, চলচিত্ততা, নিদ্রানাশ, স্বেদনাশ, বলহানি, শুক্রক্ষর, রজোনাশ, গর্জনাশ ও পরিভ্রম এই অশীতি প্রকার বাতব্যাধি নির্দিষ্ট ইইয়াছে। এই वाधि वित्नय कष्टेमात्रक।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—সকল প্রকার বাতব্যাধিই বিশেষ কষ্টসাধ্য। রোগ উৎপন্ন হইবামাত্র যথাবিধি চিকিৎসা না করিলে প্রায়ই অসাধ্য হইরা উঠে। পক্ষাঘাত প্রভৃতি বাতব্যাধির সহিত বিসর্প, দাহ, অত্যন্ত বেদনা, মলমুত্রের নিবোধ, মৃদ্ধ্য, অকচি ও অধিমান্দ্য বা শোধ, স্পর্শশক্তি লোপ, অকডক,

কম্প, উদরাগ্মান প্রভৃতি উপদ্রব মিলিত হইলে এবং রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে প্রায়ই আরোগ্যের আশা থাকে না।

সাধারণতঃ মধুর, লবণ ও অন্তরসযুক্ত দ্রব্য, ও স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন, নক্ত ও উফ্লিফ্রা, নিদ্রা ও গুরুদ্রব্য ভোজন, রৌদ্রসেবন, বস্তিক্রিয়া, স্বেদ, সম্ভর্পণ, অগ্নিকর্ম্ম, শরৎকাল, অভ্যন্থ এবং সংমদ্দিন, এই সকলে কুপিত বায়ু প্রশমিত হয়, স্মৃতরাং বাত-রোগীর এই সকল উপকারী।

বাতব্যাধির যে বিশেষ বিশেষ নাম পুর্ব্বে বলিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাদের লক্ষণাদির বিষয় বলা যাইতেছে।

এই রোগের সাধ্যাসাধ্য—যে অর্দিত রোগীর শরীর ক্ষীণ ও চকু নিমের উল্লেখ রহিত হয় এবং প্রকর্ষরণে ভয় ও অব্যক্ত বাক্যোচ্চারিত হয়, সেই রোগী আরোগ্য হয় না। এই রোগ তিন বংসর অতীত হইলে অথবা চকু, নাসিকা ও মুথপ্রাব এবং রোগী কম্পান্থিত হইলে তাহার কোনমতেই আরোগ্যের সম্ভাবনা নাই।

অর্দিতরোগের চিকিৎসা—এই রোগে স্নেহপান, নস্ত, বাতমন্ত্র আহার এবং উপনাহ উপকারী। ইহাতে নস্ত ও শিরোবন্তি বিশেষ প্রশস্ত। বাতজ অর্দিতরোগে দশম্লীর কাথ বা ছোলঙ্গ লেবুর রস কিংবা বেড়েলা, অথবা পঞ্মূলীর সহিত স্থিয় গুগ্ন পান করিলে উপকার হয়। পিট্ট মাংস ও ঘৃত নব্বনীতের সহিত্ত ভোজন করিয়া দশমূলীর কাথ পান করিলেও অর্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

পিত জন্ম অন্দিতরোগে শীতলদ্রব্য ও সেহদ্রব্য ভক্ষণ করিবে। দ্বত বা হ্রশ্ব দারা বন্তি ক্রিয়া ও প্রেসেক দিবে। আর্দিত রোগে যদি মুখবক্র বা বাক্যোচ্চারণ শক্তি রহিত এবং দাহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে বায়ুপিত্তনাশক ক্রিয়া করা আবশ্রক। এই রোগে অগ্রে শ্লেমাক্ষয় করিয়া পরে বুংহণ দ্রব্য দারা চিকিৎসা করিবে। শোথযুক্ত অন্দিতরোগে বমনক্রিয়া প্রশন্ত। রসোনের কর তিল তৈলের সহিত মিলিভ করিয়া ভক্ষণ করিলে যেমন বায়ুবেগবশতঃ মেঘসমূহ অপসারিত হয়, তক্রপ সম্বর্গই অন্দিতরোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

মহাতত বাতের লক্ষণ—দিবানিতা দারা শমন বা উপবেশ-নের স্থান বিকৃতি প্রযুক্ত গ্রাবাদির বিকৃতি দারা এবং উদ্ধ নিরী-ক্ষণ দারা কুপিত বায়ু শ্লেমকর্তৃক আবৃত হইয়া মন্ত্রান্তভ্তরোগ উৎ-পাদন করে। গ্রীবার পশ্চাদ্ভাগন্ত শিরাকে মন্ত্রা করে।

চিকিৎসা—এই রোগে দশমূলীর কাথ কিংবা বৃহৎ পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে বা রুক্ষ স্থেদ ও নহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহাতে গ্রীবাদেশে তৈল বা ত্ত মর্দ্দন পূর্বক আকল পত্র বা তেরেগু। পত্র দারা আবৃত করিয়া বারংবার স্বেদ প্রদান করিবে। কুকুটের ডিম ভাঙ্গিয়া ভাহার সহিত সৈন্ধব ও দ্বত সংযুক্ত করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া গ্রীবাদেশে মর্দ্দন করিলেও এই রোগ আগুপ্রশমিত হন্ত।

বাহুশোষের লক্ষণ—স্কর্মদেশস্থিত দ্বিত বারু অংসবন্ধন-সমূহকে শোষণ করে, দেই অংশবন্ধনীর গুন্ধতাপ্রযুক্ত বেদনার সহিত বাহুশোষ রোগ হয়। চিকিৎসা—এই রোগে ভোজনের পর মহাকল্যাণত্বত পান করিবে। বেড়েলার মূলের কাথ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া পান করিলেও উপকার হয়।

অববাছক লক্ষণ—কুপিত বায়ু বাছন্থিত শিরাসমূহকে সক্চিত করিয়া অববাছক রোগ উৎপাদন করে। ইহার চিকিৎসা— এই রোগে ঝিন্সীরক্ষের মূল পেষণ করিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে অথবা আলকুশীর মূলের স্বরস পান বা মাষকলাম্বের কাথ দারা নস্ত গ্রহণ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়, এবং বাছ বজ্রের ত্যায় দৃঢ় হইয়া থাকে। ইহাতে মাষতৈল মর্দ্দন করিলেও বিশেষ উপকার হয়।

বিশ্বচীবাতলক্ণ—যে রোগে বাহু পৃষ্ঠ হইতে উপরিভাগাভিমুখগামী অঙ্গুলিসমূহের কগুরা সকল দ্যিত হইয়া বেদনামূক্ত এবং

ঐ হন্তের আকুঞ্চন প্রসারণাদি ক্রিয়া লোপ হইলে বিশ্বচীবাত
কহে। ইহার চিকিৎসা—ভোজনের পর সারংকালে দশমূলী,
বেড়েলা ও মাবকলারের কাঝে তিল ও দ্বত মিশ্রিত করিয়া
নাসিকা দারা পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। তিল তৈল
চারি সের, করার্থ মাবকলায়, সৈন্ধব, বেড়েলা, রামা, দশমূল,
হিঙ্গু, শুন্তী, বচ এবং শিবজটা এই সকল মিলিত এক সের, এই
তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া আহারের পর সেবন করিলে এই
রোগে বিশেষ উপকার হয়। এই তৈলমর্দ্দনও উপকারক।

উর্জ বাতের লক্ষণ—ক্ষ এবং অপান বায়ুকর্তৃক সমান বায়ুর অধামার্গ গমন বা সংক্রদ্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ সমান বায়ু অত্যন্ত উদ্যার উৎক্ষেপণ করিলে তাহাকে উর্জবাত কছে। চিকিৎসা— শুঁঠ দশ ভাগ, বৃদ্ধদারক বীজ দশ ভাগ, হরীতকী তিন ভাগ, ভূই হিঙ্গু চারি ভাগ, সৈদ্ধব এক ভাগ এবং চিতা এক ভাগ, এই স্কল চুর্ণ করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে ইহা প্রশমিত হয়।

আধানলকণ—যে রোগে বায়ু ক্ষতেতু পকাশরে অত্যন্ত বেদনা, গুড়গুড় শব্দ এবং বায়ু পূর্ণ প্রযুক্ত উদর অতিশব্দ ক্ষীত হয়, তাহাকে আধান কহে। চিকিৎসা—এই রোগে প্রথমে উপনাদ, তৎপরে অগ্নিপ্রদীপক ও পাচক দ্রব্দ দেবন বিধেয়। ফলবর্ত্তি, বন্তিকর্ম্ম এবং সংশোধক গুষধও আধানরোগে হিডজনক। পিপ্ললী ২ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা এবং থও চিনি ৮ তোলা এই সকল চুর্ণ করিয়া মিলিত ২ তোলা, (কিছা এই মাত্রা সকলের সলে, ধাতু ও বল অনুসারে। তালা ইততে মাত্রা

স্থির করিয়া লইতে হয় ) মধুর সহিত লেহন করিলে আধান রোগ প্রশমিত হয়। ইহা ভির দারুবট্ক লেপ ও মহানারাচরস বিশেষ উপকারী।

প্রত্যাগ্মান লক্ষণ—এই রোগ কমকর্তৃক সংক্রদ্ধ বায়ুদ্বারা উৎপন্ন হর, ইহাতে হৃদয় ও পার্মদেশে বেদনাদি থাকে না এবং আগ্মানের সকল লক্ষণ প্রকাশ পার। চিকিৎসা—ইহাতে প্রথমে বমন, তৎপরে উপবাদ করাইয়া অগ্নিনীপ্রিকারক দ্রব্য প্রদান করিতে হইবে। পূর্ব্বের স্থায় বস্তিক্রিয়াও বিশেষ উপকারী।

বাতাষ্ঠীলা লক্ষণ—যদি নাভির অধোদেশে অস্পীলা (গোলাকার প্রস্তৈর ) সদৃশ কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, এবং ঐ গ্রন্থি কথন সচল কথন বা নিশ্চলভাবে থাকে এবং উর্দ্ধায়তনবিশিষ্ট ও মল-মৃত্রের অবরোধক হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাতাষ্ঠীলা কহে।

প্রভাগীলা লক্ষণ—উপরিউক্ত বাতাগীলা যদি বেদনাযুক্ত অথচ তির্যাক্ভাবে উথিত হয় এবং অধোবাত ও মলমূত্র অবঙ্গদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রভাগীলা কহে।

শিরো গ্রহ লক্ষণ—কুপিত বায়ু রক্তকে আশ্রম করিয়া শিরোধারক গ্রীবাগত শিরা সকলকে রুক্ষ, বেদনাযুক্ত ও রুফ্তবর্ণ
করিয়া থাকে, অর্থাৎ গ্রীবাদেশন্ত শিরাসমূহে কুপিত বায়ু অবদ্বিত হইলে শিরোগ্রহ নামক রোগ হয়, ইহাতে শিরা সকল রুক্ষ,
বেদনাযুক্ত ও রুফ্তবর্ণ হয়, এবং এই রোগ হইলে রোগী মন্তক
চালনা করিতে পারে না। এই রোগ স্বভাবতঃ অসাধ্য, তবে
বিধিপুর্বক চিকিৎসা করিলে যাপ্য হইয়া থাকে এই মাত্র।
চিকিৎসা—শিরোগ্রহ রোগে শিরাগত বাতনাশক চিকিৎসা করা
বিধেয়, এবং দশমূলীর কাথ ও ছোলক লেবুর রসমারা যথাবিধি
তৈল পাক করিয়া অভ্যকে ও শিরোবস্তিতে প্রয়োগ করিলে
এই রোগ প্রশমিত হয়।

জ্ঞা-লক্ষণ—কুপিত বায়ু খাদ বায়ু গ্রহণ করিয়া পুনরায় তাহা বেগের দহিত পরিত্যাগ করিলে এই রোগ হয়, ইহাতে রোগীর অতিশয় আলভ ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—ভঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবানী, মরিচ ও দৈদ্ধব এই সকল একত্র বা পৃথক্রপে চুর্ণ করিয়া সহ্মত মাত্রায় দেবন করিলে জ্ভারোগ প্রশমিত হয়। স্থশ্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা, কটুতৈলমর্দ্দন, মধুর দ্রব্য ভোজন এবং তামূল ভক্ষণ দ্বারাও এই রোগের উপশম হয়।

হয়গ্রহ লক্ষণ—জিহ্বানিলে খনকালে অর্থাৎ জিব ছুলিবার সময়ে বা কঠিন জব্য চর্কাণ করিলে অথবা কোনজপে আবাত প্রাপ্ত হইলে হন্ম্লম্ভ বায়ু কুপিত হইয়া হন্দয় (চোয়াল) শিথিল করে, তাহাতে মুখ সংবৃত (বৃজিয়া) থাকিলে বিবৃত (হাঁ) পারা যায় না, অথবা বিবৃত থাকিলে সংবৃত করিতে পারা

যার না। ইহাকে হনুগ্রহ কহে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অতি কণ্টে চর্ম্মণ ও বাক্যোচ্চারণ করিতে সমর্থ হয়। ইহার চিকিৎসা —সংবৃত মুথযুক্ত হনুগ্রহ রোগীর হনুষর স্লিগ্ধ **স্বেদপ্রয়ো**গ করিয়া উन्नमिত चर्था ९ छेक् रनुरक छेक्षितिक अवर निम्न रनुरक निम्नितिक আকর্ষণ করিতে হইবে, বিভূতা মুখযুক্ত হনুগ্রহ রোগীয় হনুদ্বয়ে এরপ নিথ খেদ দিয়া হন্তর নামিত অর্থাৎ হুইটা হন্ধারণ করিয়া একত করিতে চেষ্টা পাইবে। এই ক্রিয়ার পর পিশ্ললী ও আদা পুন: পুন: চর্বণ এবং উষ্ণ জল পান করাইয়া বমন ও মুখের অভ্যন্তর ভাগ শোধন করাইবে। স্বক্ রহিত রসোন সৈদ্ধবের সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তিল তৈলের জীয় তরল হইলে ভক্ষণ করিবে, ইহাতেও ঐ রোগ প্রশমিত হয়। রসোনগুটিকা এবং মাষকলায় পেষণ করিয়া পেষিত সৈদ্ধব, আদা ও হিন্তু উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা করিবে, ঐ বটিকা তিলতৈলে মৃত্ অধির উত্তাপে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে হনুস্তম্ভ নষ্ট হয়, পক তৈল অভ্যন্ত, মৃত্র অগ্নিদারা জেদ এবং তৈল্ছারা পরিপূর্ণ করিয়া শিরোবন্তি প্রয়োগ করিলে এই রোগে আভ উপকার হয়। প্রসারিণী তৈলও এই রোগে বিশেষ উপকারক।

জিহবান্তন্ত লক্ষণ—বাক্বাহিনী শিরাসংস্থিত বায়ু কুপিত হইরা জিহবাকে শুন্তিত করে এবং রোগী অরপানীয় গ্রহণ ও বাক্যোচ্চারণে সমর্থ হয় না, ইহাকে জিহবান্তন্ত কহে। সামান্ত বাতরোগের ন্তায় চিকিৎসা বা অর্দিত বাতরোগোক চিকিৎসা করিলে এই রোগের উপকার হয়।

মুক্, গদগদ ও মিন্মিন বাতরোগের লক্ষণ—ক্ষদংযুক্ত কুলিত বায়ু শব্দবাহিনী শিরাসমূহকে আর্ত করিলে মৃক অর্থাৎ বাক্রোধ, সাম্নাসিক বাক্যোচারণ করিলে মিন্মিন এবং অব্যক্ত বাক্যোচারণ করিলে গদগদ নামক বাতরোগ হর। ইহার চিকিৎসা—ত্বত /৪ সের, ক্ষার্থ সজিনার ছাল, বচ, সেন্ধব, ধাইফুল, লোধ, ও আকনাদি প্রত্যেকে অন্ধ্রেণারা, জল ১৬ সের, এবং ছাগ ত্বা /৪ সের। এই সকল অব্যবারা যথানিরমে ব্বত পাক করিয়া যতটা সহু হয়,সেই মাত্রায় সেবন করিলে মুক্, গদগদ ও মিন্মিন নামক বাতরোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহাতে স্মরণশক্তি, বুদ্ধি, মেধা বৃদ্ধি ও বাক্যের জড়তা হইয়া থাকে। হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপ্ললী, উঠ, ক্লঞ্জীরা, বন্যমানী, যাষ্টমধু ও দৈন্ধব এই সকল সমান পরিমাণে গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে চুর্ণ করিলে, পরে এই চুর্ণ উপযুক্ত মাত্রায় ম্বতের সহিত প্রত্যাহ ভক্ষণ করিলে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়, ইহাতে ও স্মৃতিশক্তি রৃদ্ধি ও স্বর মধুর হয়।

প্রলাপক লক্ষণ-স্বকারণে কুপিত বায়ু কর্তৃক অসংলগ

অথচ নিরর্থক বাক্যোকারিত হইলে তাহাকে প্রস্থাপক কহে।
চিকিৎসা—তগরপাদিকা, ক্ষেতপাপড়া, সোঁদাইল, মুথা, কটকী,
বেণামূল, অশ্বনদ্ধা, ব্রান্ধী, স্লাক্ষা, চন্দন, দশমূলী ও শঙ্খপুপী
এই সকল মিলিত ২ তোলা, অন্ধ্রনের জলে সিদ্ধ করিয়া অন্ধপোরা থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়।

রসাজান লক্ষণ—বায়ু কুমিত ছইয়া অনু ভোজন করিবার কালে যদি ঐ অন্নের মধুরাদি বুল বসনোজিয়ে অমুভূত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে রসাজান কহে। চিকিৎসা— সৈন্ধব, বিকটু ও থৈকল দারা জিহ্বা বর্ষণ করিলে উহার জড়তা নষ্ট হয়। থেকলের অভাবে চক্র দেওয়া যাইতে পারে। চিরতা, কট্কী,ইয়েখব, বঁচ, ব্রাহ্মী,পলাশবীজ, (শজিনাক্ষার) শজ্জিকাকার, কক্ষারা, পিয়লী ও পিয়লীমূল, চিতা, শুঁচ, মরিচ এই সকল পেষণ করিয়া তদ্ধারা এবং আদার রস দারা পুনঃ পুনঃ জিহ্বা বর্ষণ করিলে রসাজান বিদ্বিত হয় এবং কিরাততিক্তাদি দারা জিহ্বার অসারতা নষ্ট হইয়া থাকে।

অর্দিত বাতব্যাধি লক্ষণ—অতিশর উচ্চে:শ্বরে বাক্যকথন, মত্যন্ত কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, অত্যন্ত হাস্ত্র, অতিশর জ্ঞা ও ভার-বহন, গ্রীবাদি বিপরীত ভাবে রাথিয়া শয়ন বা উপবেশন এই সকল কার্দ্য ছারা মস্তক, নাসিকা, ওঠ, চিবুক, ললাট ও নেত্র-সন্ধিগত কুপিত বাধু মুখদেশকে পীড়ন করিয়া অর্দিত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগীর মুখের অর্দ্ধাংশ ও গ্রীবা বক্রীভূত এবং মস্তক কম্পিত ও বাক্যরোধ হয়। মুখের ষে পার্শ্বে বক্র হয়, সেই পার্শ্বের নেত্র, জন, গণ্ড ও নাসিকাদি বিক্রত হয় এবং সেই পার্শ্বের গ্রাবা, চিবুক ও দস্তে বেদনা জন্মে। এই অর্দ্দিতবাত বায়ু, পিত্র ও কফভেদে তিন প্রকার। তন্মধ্যে বে অর্দ্দিতরোগে লালাম্রাব্রেদনা, কম্প, ক্লুরন, হন্স্তম্ভ, বাক্রোধ, ওঠদেশে শোষ ও শূল উপস্থিত হয়, তাহাকে বাতজ অর্দিত কহে। এই রোগ পিত্রজ্য হইলে মুখের পীতবর্ণতা, জর, পিপাসা, মোহ ও সন্তাপ হয়। কফজগ্য অর্দিতরোগে গণ্ড, মস্তক এবং মন্তাতে শোথ ও গুরুতা জন্মে।

চিকিৎসা—বাতাষ্ট্রালা ও প্রত্যেগ্রীলা রোগে গুলা ও অন্ত-বিদ্রবির স্থায় চিকিৎসা বিধেয়। এই রোগে হিঙ্গাদিচূর্ণও বিশেষ উপকারী।

তৃণীলক্ষণ—পকাশয় বা মৃত্যাশয় হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া যন্ত্ৰপি অধোগমন করিয়া মলদার বা জননেজ্রিয়ে ( শিশ্ব ও ্যানি ) ভেদনবৎ বেদনা জন্মায় বা ঐ উভয় স্থান হইতে বেদনা উপস্থিত হইয়া মলদার ও জননেজ্রিয়ে ভেদনবৎ বেদনা জন্মায়, ভাহা ইইলে ভাহাকে তৃণী বাত কহে।

श्रीष्ठिष्ट्री लक्षण-यिन भनवात ना कनरनिक्कत हरेए उपना

উপস্থিত হইয়া প্রতিলোম ক্রমে অত্যস্ত বেগের সহিত উদ্ধর্গামী হইয়া প্রকাশর বা মৃত্রাশরে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতৃণী কহে। চিকিৎসা—তুণী ও প্রতিতৃণী রোগে স্নেহ-বস্তি প্রশস্ত । স্নেহ সংযুক্ত সৈদ্ধর বা পিপ্পল্যাদিগণের কন্ধ জলের সহিত বা হিঙ্গু ও যবক্ষার উষ্ণ করিয়া সেবন এবং অবিক্পরিমাণে মৃত সেবন করিলেও ইহা প্রশমিত হয়।

ত্রিকশূললক্ষণ—নিতম্বের অন্থিদ্ধরের এবং পৃষ্ঠবংশের অন্থিদ্ধরের সন্ধিন্থানকে ত্রিক বলে। ঐ সন্ধি দ্বের বা উহার যে কোন সন্ধিতে বায়ু কর্ত্ত্বক বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিকশূল বলা যায়। চিকিৎসা—এই রোগে যত্নের সহিত বালুকা স্বেদ প্রদান এবং রোগীর পশ্চান্তাগে বনঘুটিয়ার অগ্নিস্থাপন বিশেষ উপকারী।

বস্তিবাতলক্ষণ—যদি বায় বস্তিদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তাহা হইলে সম্যক্ প্রকারে মৃত্র প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বায় প্রতিলোম ভাবে থাকিলে পুনঃ পুনঃ মৃত্র বা মৃত্ররোধ হইয়া থাকে, ইহাকে বস্তিবাত কহে।

চিকিৎসা—বেড়েলা, স্থামুখী ও দার্কাচনি এই সকল চূণ যত, তাহার সমপরিমাণ চিনি একত্র করিয়া হইতোলা পরিমাণে অর্দ্ধসের হগ্নের সহিত সেবন করিলে মৃহ্মূত্রণ প্রশমিত হয়। হরীতকী, বহেড়া, আমলকী ও মারিতলোহচূণ একত্র করিয়া মধুর সহিত লেহন করিলে পুনঃ পুনঃ মৃত্র হওয়া নিবারিত হয়। যবক্ষারচূর্ণ চিনির সহিত নিয়ত ভক্ষণ করিলে মৃত্ররোধ থাকে না। কুমড়ার বীজ বা শশার বীজ বস্তির উপরিভাগে ধারণ করিলে মৃত্ররোধ নষ্ট হয়। আমলকী পেষণ করিয়া বস্তিদেশে প্রলেপ দিলেও সত্তর মৃত্ররোধ ভাল হয়। শিশ্র বা ষোনির মৃথ মধ্যে চন্দনাক্ত বস্তি ধারণেও মৃত্ররোধ আগু প্রশমিত হয়।

গ্রসীবাতলক্ষণ—এই রোগে কুপিত বায়ু প্রথমে নিতম্ব দেশকে আশ্রর করিয়া ভাহার স্তর্কতা ও বেদনা উৎপাদন করে এবং নিতম্বস্থান পুনঃ পুনঃ ম্পাদিত হইয়া থাকে। তৎপরে রোগ বর্দ্ধিত ও গাঢ়মূল হইলে ক্রমে উরু, কটা, পৃষ্ঠ, জায়, জজ্মা ও পদ্বয়কে আশ্রর করিয়া ঐরপ তত্তৎস্থানের স্তর্কতা, বেদনা এবং ম্পাদন উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগ ছই প্রকার। অসংস্পৃষ্ঠবায় কর্তৃক গৃরদীতে বেদনা, দেহের অভিশ্বর বক্রতা এবং জায়, জজ্মা ও উরুসদ্ধির অত্যন্ত স্তর্কতা ও ক্ষুরণ হয়। কফ্সংযুক্ত গৃরসীরোগে শরীরের শুরুতা, অয়িমান্দা, তন্ত্রা, মুথ হইতে লালাম্রাব এবং আহারীয় দ্রব্যে বিদ্বেষ জন্মে। চিকিৎসা—গৃরসী রোগীকে প্রথমে বিরেচন বা বমন দারা শোধন করাইতে হইবে। তৎপরে আমদোষ রহিত ও অয়ির দীপ্রি হইলে বস্তিক্রিয়া দারা চিকিৎসা করিবে। ব্যন্দি দারা গোধিত্ব

না হইলে অগ্রেই বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। যদি এই অবস্থায় বিস্তপ্রয়োগ করা বার, তাহা হইলে তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। প্রাতঃকালে গোম্ত্রের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল অয় মাজায় ক্রমায়রে একমাস কাল সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। মাদার রস, ছোলসলেবুর রস, আমরুলের রস ও গুড় সমভাগে গ্রহণ করিয়া তৈল বা মৃতপ্রক্রেপ দিয়া সেবন এবং ত্বুনিঙ্গাশিত এরগুবীজ হথের সহিত সিদ্ধ করিয়া পান করিলেও এই রোগে বিশেষ উপকার হয়।

ভেরেণ্ডার মূল, বিষমূল, বৃহতী ও কণ্টিকারী এই সকল
মিলিত ২ তোলা, অর্দ্ধনের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে
নামাইয়া কিঞ্চিৎ সৌবর্চল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে এই রোগ
প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন গোমূত্র ও এরগুতৈল মিলিত
৪ তোলার সহিত ৪ মাসা পিপ্পলীচূর্ণ মিলিত করিয়া পান
করিলে বাতকফজন্ত গৃধসীরোগ নিবারিত হয়। বাসক, দন্তী
ও সোঁদাল মিলিত ২ তোলা অর্দ্ধের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ এরগুতৈল মিশ্রিত করিয়া
পান করিলে অচল গৃধসীরোগীর স্তব্ধতা নই হইয়া গমনশক্তি ইয়।
বোড়ানিমের সার জলদারা পেষণ করিয়া পান এবং নিসিন্দাপাতা
২ তোলা, অর্দ্ধসের জলদারা মূহ অগ্রির উত্তাপে সিদ্ধ করিয়া
অর্দ্ধপোয়া থাকিতে নামাইয়া পান করিলে এই রোগ আশু
প্রশমিত হয়। রায়াগুগ্গুলু, রায়াসপ্রক্রাথ, ও পথ্যাদিগুগ্গুলু
ঔষধ এই রোগে বিশেষ উপকারক।

থঞ্জ ও পঙ্গুবাতের লক্ষণ—কটিনেশ আশ্রিত বায়ু কুপিত হইরা যগাপি উরুদেশস্থ কগুরাসমূহের আক্ষেপ উৎপাদন করে, তাহা হইলে রোগী থঞ্জ হইরা থাকে। ঐ রূপে তুইটী উরুর কগুরাসমূহ এককালে আক্রান্ত হওয়ার গমনাদি ক্রিয়া লোপ হইলে তাহাকে পঞ্জু কহে। অল্পদিন সমূখিত থঞ্জ ও পঙ্গু- রোগীকে বিরেচন, নিরহবন্তি, স্বেদ, গুগ্গুলু ও স্নেহবন্তি দারা চিকিৎসা করিবে।

কলার্থঞ্জলক্ষণ—পদস্থালনপূর্বক গমন করিতে আরম্ভ করিলে যদি সমস্ত শরীর কম্পিত হয় এবং রোগী থঞ্জের ন্যার গমন করে, তাহা হইলে তাহাকে কলার্থঞ্জ কহে। এই রোগে সমস্ত সন্ধিবদ্দন শিথিল হয়। এই রোগেও থঞ্জ ও পঙ্গুর ন্যার চিকিৎসা করিতে হইবে। কলার্থঞ্জ রোগে স্নেহনক্রিয়া বিশেষ প্রাশস্ত।

ক্রোষ্ট্রকনীর্ধবাতলক্ষণ—জান্তর মধ্যে যদি বাতরক্তজনিত শোথ হয়, এবং ঐ শোথ যদি শুগালের মন্তকের ফার স্থল ও অতিশয় বেদনাযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ক্রোষ্ট্রকনীর্ধ কছে। চিকিৎসা—এই রোগে খণ্ডলঞ্চ ২ তোলা, হরীতকী ২ তোলা, বহেড়া ২ তোলা ও আমলকী ২ তোলা, এই সকল জ্বা হুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একপোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই উষ্ণ কাথের সহিত ২ তোলা শোধিত গুণ্গুলু পান বা ৮ তোলা গবাছয়ের সহিত ২ তোলা ভেরেগুার তৈল পান অথবা চারিপল ছয়ের সহিত বুদ্ধনারকবীজচ্প পান করিলে এই রোগ আশু প্রশমিত হয়। তিত্তিরপক্ষীর মাংসরসের সহিত ঐ রূপ গুণ্গুলু পান করিলেও এই রোগে উপকার হয়। সাধারণতঃ বাতরক্ত রোগীর আর এই রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে।

খলীবাত-লক্ষণ—বায়ু কুপিত হইয়া পাদ, জঙ্বা, উরু এবং করমুলের মোড়নকে (অর্থাৎ এই সকল স্থানে শিরা মোচড়া-ইয়া যাইবার মত হইলে ) খলী কহে। এইরপ অবস্থা হইলে কুড় ও সৈদ্ধবের করু চুক্র ও তৈলের সহিত মিগ্রিত ও কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিলে ইহা আশু নিবারিত হয়।

বাত্তকত্তক-লক্ষণ—বিষমভাবে পদবিক্ষেপ বা অভান্ত পরিশ্রমন্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফদেশে বেদনা উৎপাদন করিলে তাহাকে বাতকত্তক কছে। এই রোগে পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করা বিধেয়। ইহাতে ভেরেগুর তৈল পানও বিশেষ উপকারক। গুল্ফদেশে তপ্ত স্টিকান্বারা দগ্ধ করিকেও ইহাতে উপকার হয়।

পাদদাহলক্ষণ—কুপিতবারু পিত্ত ও রক্তের সহিত মিশ্রিভ হইয়া পদহয়ে দাহ উৎপাদন করে এবং ঐ দাহ পথপর্যটনের সময় বর্দ্ধিত হয়। ইহাকে পাদদাহ কহে। এই রোগ হইলে বাতরক্তের ভায় চিকিৎসা করা বিধেয়। মহরদাইল পিবিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া শীতল হইলে তাহা পাদদরে লেপন করিলে পাদদাহ নিবারিত হয়। পায়ে নবনীতলেপন করিয়া অয়িতে সেক দিলে উপকার হয়।

পাদহর্ধ-লক্ষণ—কফসংযুক্ত বায়ু কুপিত হইয়া ঝিনিঝিনিবৎ বেদনার সহিত পদদ্বের স্পর্শজ্ঞান রহিত হইলে তাহাকে পাদ-হর্ম কহে। এই রোগে কফবাতনাশক চিকিৎসা করা বিধেয়।

আক্ষেপবাতের লক্ষণ— যদি পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণশীল বায়ু কুপিত এবং ধমনীসমূহকে প্রাপ্ত হইরা গজারোহী ব্যক্তির শরীরের ন্থার রোগীর শরীরকে দোলিত করে, তাহাকে আক্ষেপ কহে। ইহা চারিপ্রকার। প্রথম কফসংযুক্তবায়ু দ্যিত হইয়া হয়, দ্বিতীর পিত্তসংযুক্ত বায়ু দ্যিত হইয়া এবং তৃতীয় কেবল বায়ু দ্যিত হইয়া ও চতুর্থ দিওাদি দ্বারা অভিঘাতজনিত বায়ুকর্ভৃক উৎপন্ন হয়। এইরূপে চারিপ্রকার আক্ষেপবাত হইয়া থাকে।

অসংস্ট বায়ুজন্ম আক্ষেপলক্ষণ—কুপিতবায়ু, হস্ত, পদ,

মন্তক, পৃষ্ঠ ও নিতম্বকে স্বস্থিত করে, এবং শরীরকে দণ্ডের স্থায় অতিশয় তব্ধ ও মৃহ্মূত্ আক্ষেপ ( খিঁচুনি ) করে, তথন ইহাকে দণ্ডক কহে। এইরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তথন ইহা অসাধা জানিতে হইবে।

কফসংস্পৃষ্ট বাষুজন্ত আক্ষেপলক্ষণ—ক্ষাবৃত বাষু কুপিত হইয়া ধমনীসমূহে অবস্থান করিয়া শরীরকে দণ্ডের ন্তায় অত্যস্ত স্তম্ভিত ও আক্ষেপযুক্ত করে, তথন তাহাকে দণ্ডাপতানক কহে। আগন্তক আক্ষেপের লক্ষণ পূর্ব্বোক্ত সামান্ত লক্ষণদ্বারা স্থির করিতে হইবে। এই রোগে মহাবলা তৈল বিশেষ উপকারী।

অন্তরায়ামলকণ — অকুলি, গুল্ফ, জঠর, হৃদয়, বক্ষ এবং গলদেশাাশ্রিত প্রবৃদ্ধরাষু যথন ঐ সকল স্থানের শিরা ও কণ্ডরাসমূহকে সন্ধৃতিত করে, তথন রোগীর চকুর্ম্বর ও হুমুম্বরের স্তর্কতা, পার্ম্বরের ভর্মবং বেদনা ও কফ বমন হয় এবং অভ্যন্তর ভাগ ধনুর ভায় নত হইয়া থাকে, তথন তাহাকে অন্তরায়াম কহে।

বাহ্যামলক্ষণ—মহৎকারণে কুপিত ও প্রবৃদ্ধবায়ু শিরা, রায়ু, কণ্ডরা ও মন্তাসমূহকে শোষণ করিয়া বহির্ভাগে বিনত্ত করে এবং রোগীর বক্ষস্থল, কটিদেশ ও উরুদেশে ভগ্গবৎ বেদনা বোধ হয়, তাহাকে বাহ্যায়াম কছে। এই রোগ হইলে অর্দিত-বাতের গ্রায় চিকিৎসা বিধেয়।

ধকুন্তভের লক্ষণ—যে রোগে শরীর ধন্তর তার নমিত হর, তাহাকে ধন্তভান্তত কহে। ধন্তভা রোগে যদি দেহের বিবর্ণভা, চিবুকের ভারতা, অঙ্গের শিথিলতা এবং চৈতত্তের অপগম ও মর্ম্মনির্গম হয়, তাহা হইবে রোগী দশদিনের অধিক জীবিত থাকে না।

অন্তরায়াম এবং ধহুস্তম্ভ এই উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, অন্তরায়ামে অঙ্গুলি প্রভৃতি ও শিরাদির আক্ষেপ এবং নেত্রের স্তর্কতাদি হয়। ধন্তমন্তে মাত্র শরীর ধন্তর ভার নমিত ইইয়া থাকে।

কুজলক্ষণ—যদি কুপিত ৰায়ুকর্ত্ক পৃষ্ঠদেশ বেদনার সহিত উন্নত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কুঞ্জ কহে। অন্তরায়ামে অভাবতঃই অস্তঃশরীর ক্রোড়দেশে এবং বহিরায়ামে বহিঃশরীর পৃষ্ঠদেশে নম্ম হয়। কুজারোগে হাদর বা পৃষ্ঠশরীরের বহির্দেশ বর্দ্ধিত হয়। এই মাত্র উহার সহিত প্রভেদ।

অন্তরায়াম, বাহ্যায়াম, ধয়ুস্তন্ত, কুজ প্রভৃতি রোগে প্রসারিণী তৈল বিশেষ উপকারী, ইহা ভিন্ন বাতব্যাধিরোগোক্ত সামান্ত চিকিৎসা করা যাইতে পারে। ফলে এই রোগে প্রসারিণীতৈল প্রাভৃতি এই রোগাধিকারোক্ত তৈল মর্দ্দন্ত একমাত্র ঔষধ।

অপত্রকের লক্ষণ-যে রোগে স্বীয় কারণে কুপিত বায়

পকাশর হইতে উর্দ্ধদেশে গমন করিয়া হাদর, মস্তক ও শম-দ্বয়কে পীতন করিয়া শরীরকে ধন্মকের স্থায় বিনত করে এবং আক্ষেপ ও মোহ উৎপন্ন এবং নেত্রম্বয় মূদিত বা স্তব্ধ হয়, রোগী অতিশয় কপ্তের সহিত নিখাস পরিত্যাগ করে এবং জ্ঞানরহিত হইয়া কপোতের স্থায় অব্যক্ত শব্দ করিতে থাকে, তাহাকে অপতন্ত্ৰক কহে। ইহাকে মুচ্ছণিগত বাষু বা হিষ্টিরিয়া কহে। এই রোগে পীড়িত ব্যক্তিকে অপতর্পণ, নিরহ-বস্তি ও বমনপ্রয়োগ কদাপি করিবে না। এই রোগে কফ ও বায়কর্ত্ক খাসপ্রখাস্বহা ধমনীসমূহ ক্ল থাকে, অতএক তীক্ষ প্রধমন ( দ্বিমুখ নল নাসিকারন্ধে যোজনা করিয়া চূর্ণনস্ত প্রদান ) প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল ধমনীস্রোত বিমৃক্ত করিবে। এইরূপ করিলে রোগীর ভৎক্ষণাৎ জ্ঞান হয়। মরিচ, শজিনা-ছাল, বিড়ঙ্গ ও ক্ষুদ্রপত্র তুলসী এই সকল সমভাগে গ্রহণ করিয়া সুদ্ধচূর্ণ করিয়া নশুপ্রয়োগ করিলেও ইহা নিবারিত হর। হরীতকী, বচ, রামা, দৈন্ধব ও অমবেতস এই সকল ঘৃত ও আদার রস সহযোগে প্রয়োগ করিলে এই রোগ প্রশমিত হয়। অমুবেতস অভাবে চুক্র দেওয়া যাইতে পারে।

অপতানকলকণ—ষে রোগে রোগীর দৃষ্টি ও জ্ঞান বিনষ্ট এবং কঠদেশে কপোতের গ্রায় অব্যক্ত শব্দ হয় এবং বায়ুকর্তৃক হৃদর আবৃত থাকিলে রোগী মূর্চ্ছিত ও হৃদয় হইতে বায়ু অপসারিত হইলে পুনরায় সংজ্ঞা ও দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, তাহাকে অপতানক কহে। এই অপতানক রোগ যদি গর্ভপাত বা অত্যস্ত রক্তশ্রাব বা অভিঘাত হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে রোগী আরোগ্য হয় না।

এই রোগে যদি রোগীর চক্ষু হইতে জলস্রাব, কম্প ও মুর্চ্ছণ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে সম্বর তাহার চিকিৎসা করিবে। তৈলমর্দন, তীক্ষ বিরেচন ও তৎপরে স্রোতোবিশোধক ম্বত পান করিবে অপতানকরোগ প্রশমিত হয়। ভোজনের পূর্বে মরিচচ্র্ সংযুক্ত অমুদ্ধি পান বা সেহবন্তি প্রয়োগ করিলেও এই রোগে উপকার হয়।

পক্ষাঘাত-লক্ষণ—কুপিতবায়ু শরীরের অর্দ্ধাশ গ্রহণ করিয়া তাহার শিরা ও স্বায়ুসমূহকে শোষণ এবং সন্ধিবন্ধন সমস্তকে শিথিল করিয়া দেহের বাম বা দক্ষিণ ভাগের একপক্ষ অর্থাৎ বাছ, পার্ম্ম, উরু ও জজ্মাদিকে নপ্ত করে, এই রোগে শরীরের অর্দ্ধভাগ সমস্তই কার্য্যকরণাসমর্থ ও কিঞ্চিৎ স্পর্শক্তানাদিযুক্ত হইলে, ইহাকে পক্ষাঘাত কহে। এই পক্ষাঘাতরোগ পিছ্নসংস্ট বায়ুকর্ত্বক হইলে গাত্রনাহ, সন্তাপ ও মূচ্ছা হর এবং ক্ফসংস্ট বায়ুকর্ত্বক হইলে শীতবোধ, দেহের গুরুত্ব ও শোথ হয়। কেবল বায়ুকর্ত্বক পক্ষাঘাত হইলে কুচ্ছুসাধ্য এবং অন্ত

দোষের অর্থাৎ পিন্ত ও কর্মের সংশ্রব থাকিলে তাহা সাধ্য এবং ইহাতে যদি ধাতুক্ষর থাকে, তাহা হইলে অসাধ্য হইরা থাকে। গর্ভিনী, স্তিকাগ্রন্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং যাহার রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে পক্ষাঘাত রোগ অসাধ্য, এবং পক্ষাঘাত রোগীর যদি বেদনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য।

এই রোগে মাষকলায়, আলকুনী, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা ও জটামাংসী এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপার্থ হিন্ধু একমাষা ও সৈন্ধব এক মাষা, এই কাথ পান করিলে পক্ষাঘাত নিবারিত হয়। এই রোগে গ্রন্থিকাদি তৈল ও মাষাদি তৈল বিশেষ উপকারী ও তৈল মর্দ্দনই শ্রেষ্ঠ ঔষধ।

সর্বাঙ্গবাতের লক্ষণ—সর্বাধারীরগত ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া গাত্র ক্ষুরিত ও ভগ্গবৎ বেদনাযুক্ত হয় এবং সন্ধিসমূহে বেদনা ও কম্প হইয়া থাকে। এই বাতে বাত্তনাশক তৈল সর্বাঙ্গে মর্দন করিলে উহা আশু নিবারিত হয়।

হেতুবিশেষে উহা বছপ্রকার হইয়া থাকে। উদানবায় কুপিত হইয়া পিতের সহিত সংযুক্ত হইলে দাহ, মৃচ্ছা, ক্রম ও ক্লান্তি উৎপন্ন হয়। কফসংযুক্ত হইলে ঘর্মাবরোধ, রোমাঞ্চ, অগ্রিমান্দ্য ও শীতবোধ হয়। প্রাণবায় পিত্তকর্তৃক আর্ত হইলে বমি ও দাহ, কফকর্তৃক আর্ত হইলে হর্মলতা, দেহের অবসন্নতা, তক্রা ও ম্থবৈরস্থ হয়। সমানবায় পিত্তকর্তৃক আর্ত হইলে ঘর্মোদাম, দাহ, পিপাসা ও মৃচ্ছা এবং কফকর্তৃক সংযুক্ত হইলে মলমূত্রের অবরোধ ও রোমাঞ্চ হয়। মপানবায় পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, উষ্ণতা ও মৃত্র রক্তবর্ণ হয় এবং কফসংযুক্ত হইলে দেহের অবোভাগের গুক্ততা ও শীতবোধ হইয়া থাকে। বাানবায় পিত্তসংযুক্ত হইলে দাহ, গাত্রবিক্ষেপ ও ক্লান্তি এবং কফসংযুক্ত হইলে শ্রীরের গুক্ততা, দন্তকরোগ, শূল ও শোথ হয়। পিত্তসংযুক্ত বাতে পিত্তনাশক এবং রসসংযুক্ত বাতে বাতশ্রেমানাশক চিকিৎসা করা বিধেয়।

রসাদিধাতুবাত-লক্ষণ—কুপিতবায় রসধাতুকে (রসধাতু শব্দে এন্থলে ত্বক্ বৃঝিতে হইবে) আশ্রয় করিলে চর্ম্ম রুক্ষ, ক্ষুটিত, স্পর্শজ্ঞানাভাব, কর্কশ, রুফবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয় ও শরীরোপরি ত্বক্ বিভূতের আয় বোধ হয়, এবং স্ফীবিদ্ধবৎ বেদনা ও সপ্তত্বক্ ব্যাপিয়া বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে।

কুপিতবায় রক্তগত হইলে অত্যন্ত বেদনা, সন্তাপ, দেহের বিবর্ণতা, রুশতা, অরুচি ও শরীরে ব্রণোৎপত্তি হয় এবং ভোজন করিলে শরীরের স্তর্জতা হইয়া থাকে।

কুপিতবায় মাংসকে আশ্রন্ন করিলে দেহের গুরুতা ও স্তব্ধতা,

দন্তাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাতের স্থায় অত্যন্ত বেদনা এবং শরীর নিশ্চন হইয়া থাকে।

কুপিতবায় মেদোধাতুকে আশ্রয় করিলে মাংসগত বায়ুর তায় লক্ষণ হয়, বিশেষ এই যে, শরীরে গ্রন্থি, ত্রণ ও অল্ল বেদনা হইয়া থাকে।

কুণিতবার অন্থিকে আশ্রয় করিলে অন্থি ও পর্ব্ধসন্ধিসমূহে বেদনা, শুল, মাংসক্ষর, বলহাস, অনিদ্রা ও সর্ব্ধদা বেদনা হয়, কুণিতবারু মজ্জদেশ আশ্রয় করিলেও উক্তরূপ লক্ষণ হয় এবং ইহা কোনরূপে প্রশমিত হয় না।

কুপিতবায় শুক্রগত হইলে অতিশীদ্র শুক্রস্থলন বা শুক্রস্তন্তন হয়। স্ত্রীদিগের স্মামগর্ভপাত বা গর্ভশুদ্ধ হয় এবং শুক্রবিকৃতি বা গর্ভবিকৃতি হইয়া থাকে।

ত্বক্গত বায়ুরোগে স্নেহমর্দন ও স্বেদপ্রয়োগ বিশেষ উপকারী। রক্তাশ্রিতবাতে শীতল অন্থলেপন, বিরেচন রক্তনাক্ষণ, মাংসাশ্রিতবাতে বিরেচন ও নিরহবন্তি প্রাণান, অন্থি ও মজ্জাগতবাতে দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে স্নেহপ্রয়োগ বিশেষ উপকারক। ইহা ভিন্ন কেতকাদি তৈলমর্দনেও এই সকল বাতে বিশেষ উপকার হয়। শুক্রগত বায়ু প্রশমের জন্ম মনের প্রাফ্লতা সম্পাদন এবং হাদয়গ্রাহী অন্নপানীয়, বলকারক ও শুক্রজনক দ্রব্য সেবন বিধেয়।

স্থানবিশেষে বাতব্যাধির বিষয় বলা যাইতেছে। দূষিতবার্
কোষ্ঠসমূহে অবস্থান করিলে মলমূত্রের অবরোধ এবং এর,
স্বলোগ, গুলা, অর্শ ও পার্যশূল হয়। আমাশয়, অগ্যাশয়,
পকাশয়, মৃত্রাশয়, রক্তাশয়, হাদয়, উক্তকে ও কৃষ্ণুস এই সকল
স্থানকে কোষ্ঠ কহে। এই কোষ্ঠগত বায়ুর সাধারণ লক্ষণ
বলা হইল, ইহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বলা
যাইতেছে।

আমাশয় আশ্রিত বাতের লক্ষণ—দূষিতবায়ু আমাশয় আশ্রয় করিলে হ্বদয়, পার্য, উদর ও নাভিদেশে বেদনা, তৃষ্ণা, উদগার-বাছল্য, বিস্তৃচিকা, কাস, কণ্ঠশোষ এবং ঋাসরোগ উপস্থিত হয়। নাভি ও স্তন এই উভয়ের মধ্যস্থানকে আমাশয় কছে।

আমাশরগত বাতে প্রথম শঙ্মন, তৎপরে অগ্নিদীপ্তিকারক ও পাচক ঔষধ এবং বমন বা তীক্ষ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। আহারার্থ পুরাতন মুগ, যব ও শালিত গুলের অন্ন হিতকর। গন্ধতৃণ, হরীতকী, শঠা ও পুষ্করমূল এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্ধসের, শেষ অর্ধপোয়া, বিৰ, গুলঞ্চ, দেবদাক ও গুলী এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্ধসের, শেষ অর্ধপোয়া, বচ, আতইচ, পিপ্ললী ও বিট্লবণ এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্ধসের শেষ অর্ধপোয়া, এই তিবিধ কাথ আমুম্বংযুক্ত বাতে িবিশেষ উপকারী। ইহা ভিন্ন চিতা, ইক্রযব, আকনাদি, কট্কা, আতইচ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা, ইহা উত্তয়ন্ত্রপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে লইয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে আমাশয়গতবাত নিরাক্ষত হয়। এই ঔষধ ৬ দিন সেবন করিতে হয়। উক্ত ওয়ধ অন্ত প্রকারেও সেবন করিবার ব্যবস্থা আছে—উক্ত ৬টা দ্রব্য একত্র মিলিত না করিয়া প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করা যাইতে পারে। পৃথক্রপে সেবন করিতে হইলে প্রথমদিন বমনকারক ঔষধে বমন করিয়া তাহার পরদিন হইতে উক্ত চূর্ণ সেবন করিতে হইবে। সেবনে প্রথমদিন চিতাচুর্ণ, দ্বিতীয়দিন ইক্রযব, ভৃতীয়দিন আকনাদি চূর্ণ ইত্যাদিরপে যথাক্রমে সেবন করিতে হইবে। ইহা ছয়দিন অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিতে হয় বলিয়া ইহাকে ষ্ট্রকরণ যোগ কহে।

পকাশয়ণত বাতের লক্ষণ—দূষিতবায় পকাশয়ণত হইলে উদরে গুড়গুড়শন্দ, বেদনা, বায়ুর ক্ষ্মতা, মূত্রকছু, মলমূত্রের গুজাতা, আনাহ, এবং ত্রিকস্থানে বেদনা উৎপন্ন হয়। এই বাতরোগে অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও উদাবর্তনাশক ক্রিয়া করিতে হয়, ইহাতে স্নেহবিরেচনও হিতজনক। উদরগতবাতে ক্ষার ও চূর্ণাদি অগ্নিপ্রদীপক দ্রব্যও দেবনীয়। কুক্ষিগতবাতে ক্ষার, ইক্রম্ব ও চিতাচুর্ণ ঈষৎ উষ্ণজনের সহিত সেবনীয়।

গুহুগতবাত-লক্ষণ — গুহুগতবাতে মল, মূত্র ও বাতকর্ম্মের অবরোধ, শূল, উদরাধান, অশ্বরী ও শর্করা উৎপন্ন হয় এবং জঙ্মা, উরু, ত্রিক, পার্ম, অংস ও পৃষ্ঠদেশে বেদনা জন্ম। এই রোগে উদাবর্ত্তরোগের স্থায় চিকিৎসা করিবে।

ছন্গতবাতের উপশমার্থ মরিচচ্ব ও গুলঞ্চ ঈরৎ উষ্ণজ্ঞলের সহিত প্রাতঃকালে সেবনীয়। অর্থগন্ধা, বহেড়া ও পুরাতন গুড় সমভাগে পেষণ করিয়া উষ্ণজ্জের সহিত পান করিলে জন্গতবাত বিনপ্ত হয়। দেবদারু ও গুলী সমভাগে পেষণ করিয়া সহাত্ররূপ মাত্রায় উষ্ণজ্জের সহিত পান করিলে জ্লগত-বাতবেদনা নিরাক্ত হয়।

শ্রোত্রাদিগত-বাতশক্ষণ—দূষিতবায়ু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়সমূহের
থ কোন ইন্দ্রিয়ে অবস্থিতি করে, সেই ইন্দ্রিয়ের স্রোতাবরোধপ্রযুক্ত তাহার কার্য্য নষ্ট করিয়া থাকে, স্বতরাং সেই ইন্দ্রিয়
বিকল হয়। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়গতবাতে বায়ুনাশক সাধারণক্রিয়া
প্রবং সেহপ্ররোগ, অভ্যন্ত, জবগাহনস্থান, মর্দ্দন ও আলেপন
প্ররোগ করিবে।

শিরাগত বাতের লক্ষণ দূষিতবায়ু শিরাসমূহকে আশ্রয় করিলে শিরাসমূহের বেদনা, সক্ষোচ ও স্থলতা এবং বহিরায়াম (পৃষ্ঠনত ), অন্তরায়াম ( ক্রোড়নত ), থল্লী ও কুজরোগ হইয়। থাকে। এই বাতে স্নেহমর্দন, উপনাহ (পুলটিন্), আলেপন ও রক্তমোক্ষণ বিধেয়।

সায়ুগত-বাতলক্ষণ—ছষ্টবায়ু সায়ুকে আশ্রম করিলে শূল, আক্ষেপ, কম্প এবং দেহের ক্ষাতা হয়। এই রোগে স্বৈদ, উপনাহ, অগ্নিকর্ম, বন্ধন এবং উৎসাদন করিবে।

সন্ধিগত-বাতলক্ষণ—হুষ্টবায়ু সন্ধিসমূহকে আশ্রয় করিলে সন্ধিবন্ধন সকল শিথিল এবং শূল ও শোষ হইয়া থাকে। সন্ধিগতবাতে অগ্নিকর্মা, স্নেহ ও উপনাহ প্রয়োগ হিতকর। রাখালশশার মূল, পিপ্পলী ও গুড় এই তিনদ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া ২ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে সন্ধিগতবাত ভাল হয়।

এই বাতব্যাধিসমূহের মধ্যে হন্তুস্তম্ভ, অর্দ্ধিত, আক্ষেপ, ।
পক্ষাঘাত এবং অপতানকরোগ যথাকালে অত্যন্ত যত্নের সহিত
চিকিৎসা করিলে কোন কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয়, কোন
কোন ব্যক্তির আরোগ্য হয় না। বলবান্ ব্যক্তিগণের এই
সকল রোগ অল্পনি হইলে এবং তাহাতে কোন উপদ্রব না
থাকিলে তাহা সাধ্য হইয়া থাকে। বিসর্প, দাহ, বেদনা,
মলমূত্ররোধ, মৃত্র্ছা, অক্ষচি ও অগ্নিমান্দাকর্তৃক পীড়িত এবং
মাংস বলক্ষীণ হইলে পক্ষাঘাতাদিবাতরোগীর জীবন নষ্ট হইয়া
থাকে। শোথ, চর্ম্মের স্পর্শজ্ঞানাভাব, অক্ষভঙ্গ, কম্প,
উদরাগ্যান এবং অত্যন্ত বেদনা এই সকল উপদ্রব হইলে
বাতরোগীর জীবন বিনষ্ট হয়।

বাতবাৰি রোগের সামান্ত চিকিৎসা—বাতবাধি রোগে তৈলমর্দনই একমাত্র ঔষধ। মাষাদি তৈল, মহামাষাদি তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, ও মহানারায়ণ তৈল এই রোগে অতি উৎকৃষ্ট তৈল। ইহা ভিন্ন রাসাদিকাথ, মহাযোগরাজগুগ্ গুলু, রসোন-কৃষ্ণ, রসোনাইক, বাতারিরস প্রভৃতি ঔষধও উপকারী। রোগীর বলাবল, অগ্নির দীপ্তি প্রভৃতি দেখিয়া ঔষধ ও তৈল এই হুই প্রকার ঔষধই ব্যবহার করা বিধেয়।

(ভাৰপ্ৰ° বাতব্যাধিরোগাধি°)

তৈষ্যাবজাবলীতে বাতবাধিরোগাধিকারে নিম্নলিখিত তৈল ও ঔষধ নির্দিষ্ট হইয়াছে:—কল্যাণলেহ, স্বন্ধরশোন-পিণ্ড, ত্রয়োদশান্স শুগ্গুলু, স্বন্ধবিষ্ণুতৈল, মধ্যমবিষ্ণুতৈল, বৃহদ্বিষ্ণু তৈল, নারায়ণ তৈল, মধ্যমনারায়ণ তৈল, সিদ্ধার্থক তৈল, হিমসাগর তৈল, বায়্ছায়াম্মরেক্রতিল, মহানারায়ণ তৈল, মহাবলা তৈল, পুষ্পরাজ্পসারিণী তৈল, মহাকুর্টমাংস তৈল, নকুলতৈল, মাষতেল, স্বন্ধমাষ তৈল, বৃহত্মাম তৈল, মহামাষ তৈল, নিরামিষ মহামাষ তৈল, কুঞ্জপ্রসারিণী তৈল, সপ্তশতিকাপ্রদারিণী তৈল, একাদশশতিকা মহাপ্রদারিণী তৈল, অষ্টাদশশতিকাপ্রদারিণী তৈল, বিশতীপ্রদারিণী তৈল, মহারাজ-প্রদারিণী তৈল, চলনাৰ্দাধন, মহাম্বাদ্ধিতেল, লক্ষীবিলাদ তৈল, নকুলাঅঘত, ছাগলাঅঘত, বৃহচ্ছাগাঅঘত, চতুম্পরস, চিম্বামণিচতুর্ম্বপ, যোগেন্দ্ররস, রসরাজরস, বৃহদ্বাতচিম্বামণি ও বলাবিষ্ট প্রভৃতি ঔষধ, তৈল ও ঘত অভিহিত হইরাছে, ইছা ভিন্ন ক্ষুদ্র কুদ্র বিবিধ যোগ ও পাচনাদির বিষয়ও লিখিত আছে। (ভৈষজারত্না বাতব্যাধিরোগাধি )

রসেক্ষসারসংগ্রহে এই রোগাবিকারে নিম লিখিত ঔষধ সকল নির্দিষ্ট হইরাছে। দিগুণাধ্যরস, বাতাঙ্কুশ, বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ, বাতনাশকরস, বাতারিরস, অনিলারিরস, বাতকণ্টকরস, লঘানন্দরস, চিস্তামণিরস, চতুর্ম্বরস, লক্ষীবিলাসরস, প্রীপগুবটী, পিগুরস, কুজবিনোদরস, শীতারিরস, বাতবিধবংশীরস, পলাশাদিবটী, দশসারবটী, পগনাদিবটী, সর্বাক্সম্বন্ধরস, তারকেখর ও তৈলোক্যচিস্তামণি রস।

( রসেক্রসারস° বাতব্যাধিরোগাধি°)

চরক, স্থশত ও বাভট প্রভৃতি বৈত্বকগ্রন্থে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে, বাহুলা ভয়ে তাহার বিষয় আর পুথকরূপে বলা হইল না।

পথ্যাপথ্য — বাতব্যাধিমাত্রেই স্বিশ্ধ ও পুষ্টিকর আহারাদি
নিতান্ত উপযোগী। দিবাভাগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন, মৃগ, মন্থর
ও ছোলার ডাউল, কই, মাগুর, রোহিত প্রভৃতি স্থমৎশ্রের
ঝোল, রোহিতাদি মৎস্তের মৃড়, ছাগাদির মাংস, ভুমুর, পটোল,
মাণকচু প্রভৃতি তরকারী, মাথম, জাক্ষা, দাড়িম, স্থপক মিষ্ট
স্থান্ত প্রভৃতি ভোজন করা ঘাইতে পারে। রাত্রে লুচি বা ক্ষি,
মোহনভোগ, প্রাতঃকালে ধারোঞ্চ হ্ব্যু সেবন হিতকর।

নিষিদ্ধকর্ম—গুরুপাক, তীক্ষবীর্য্য, ক্লক ও অন্নজনকদ্রব্য ভোজন, শ্রমজনকর্মার্য্য সম্পাদন, চিস্তা, ভয়, শোক, জ্রোধ, নানসিক উদ্বেগ, মগুপান, নিরস্তর উপবেশন করিয়া থাকা, আতপদেবা, ইচ্ছার প্রতিকৃল কার্য্যাদি, মল, মূত্র, তৃষ্ণা, নিজ্ঞা ও ক্ষ্ধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজ্ঞাগরণ ও মৈথুন অনিষ্টকারক।

উক্তম্ভ ও আমবাতও বাতরোগের মধ্যে পরিগণিত এই মন্ত এই ছই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইস্থলে বলা হইতেছে।

উক্তভবোগের নিদান—অধিক শীতল, উঞ্চ, দ্রব, কঠিন, ওক্ষ, স্নিগ্ধ বা ক্লডবা ভোজন, পূর্ব্বের আহার সম্পূর্ণরূপে পরিপাক না হইতে প্নর্কার ভোজন, পরিশ্রম, শরীরের অধিক চালনা, দিবানিতা ও রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি কারণে কুপিতবায়ু নেমা ও আমরক্তযুক্ত পিত্তকে দূ্ষিত করিয়া উক্তে অবস্থিত হইলে উক্তন্তরোগ জন্ম।

ইহার লক্ষণ—এই রোগে উরুস্তন্ত, শীতল, অচেতন, ভারাক্রান্ত ও অভিশয় বেদনাযুক্ত হয় এবং উরু উত্তোলন বা চালনা করিবার শক্তি থাকে না। আরও এই রোগে অত্যন্ত চিন্তা, অঙ্গবেদনা, স্তৈমিত্য অর্থাৎ অঙ্গে আর্দ্রবিন্ত আচ্ছাদনের স্থায় অন্থভব, তন্ত্রা, বমি, অরুচি, জর, পদের অবসন্নতা, ম্পর্ল-শক্তির নাশ ও কপ্তে সঞ্চালন এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়। উরুস্তন্তের নামান্তর আচ্যবাত।

উরুত্তন্ত প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অধিক নিদ্রা, অত্যন্ত চিন্তা, তৈমিত্য, জর, রোমাঞ্চ, অরুচি, বমি এবং জজ্বা ও উরুর মুক্তালতা এই সকল পূর্বারূপ প্রকাশিত হইমা থাকে।

এই রোগের অরিষ্টলক্ষণ—এই রোগে **দাহ,** স্থচীবেধবৎ বেদনা ও কম্প প্রভৃতি উপদ্রব হয়, তাহা হইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না। এই রোগ উৎপন্ন হইকামাত্র চিকিৎসা না হইলে ক্ট্রসাধ্য হইয়া থাকে।

চিকিৎসা—যে সকল ক্রিয়াছারা কফের শান্তি হয়, অপচ বায়ুর প্রকোপ অধিক না হয়, উরুত্তত্তে সেইরপ চিকিৎসা করা আবশুক। তথাপি প্রথমে রুক্ষ ক্রিয়াছারা কফের শান্তি করিয়া পরে বায়ুর শান্তি করা বিধেয়। প্রথমে স্বেদ, লক্ষম ও রুক্ষক্রিয়া কর্ত্তব্য। অতিরিক্ত রুক্ষক্রিয়াদি ছারা বায়ু অধিক কুপিত হইয়া নিজানাশ প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করিলে সেহস্বেদ প্রভৃতি ব্যবহার করিবে। ডহকরঞ্জার ফল ও সর্বপ বা অর্থগন্ধা, আকল, নিম বা দেবদারুর মূল বা দন্তী, ইল্মুরকানী, রায়া ও সর্বপ কিংবা জয়ন্তী, রায়া, সজিনারছাল, বচ, কুড়চী ও নিম এই কএকটীর মধ্যে যে কোন একটা যোগ গোমুত্রের সহিত বাটিয়া উরুত্তত্তে প্রবেশ দিবে। সর্বপচ্প ও উইমুত্তিকা মধুর সহিত মিশ্রিত বা ধুত্রার রসে বাটিয়া গরম গরম প্রনেপ দিলেও ইহাতে উপকার হয়। রুক্ষধুত্রার মূল, চেড়ীফল, রস্কন,মরিচ, রুক্ষজীরা, জয়ত্তীপত্র, সজিনাছাল ও সর্বপ এই সকল দ্রব্য গোমুত্রের সহিত বাটিয়া গরম করিয়া প্রবেশ দিলে এই রোগে শান্তি হয়।

ত্রিফলা, শিপুল, মুথা, থৈ ও কটকী ইহাদের চুর্ণ অথবা কেবল ত্রিফলা ও কটকী এই হুই দ্রব্যের চুর্গ অর্জতোলা মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে উরুত্তন্ত প্রশমিত হয়। পিপুলম্ল, ভেলা ও পিপুল ইহাদের কাথে মধু প্রকেপ দিয়া পান করিলেও এই রোগে বিশেষ উপকার হয়। ভলাতকাদি ও পিপ্ললাদি পাচন, গুঞ্জাভদ্রস, অষ্টকট্র তৈল ও মহাসৈক্ষবাদি তৈল প্রভৃতি ঔষধ উরুত্তন্তরোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

( ভাবপ্র° উঙ্গন্তম্ভরোগাধি°)

ত্যামবাতের নিদান ও লক্ষণ-ক্ষীরমংস্থাদিসংযোগ বিরুদ্ধ শাহার, সিগানভোজন, অতিরিক্ত মৈথুন, ব্যায়াম ও সম্তরণাদি অলক্রীড়া, অগ্নিমান্য ও গমনাগ্রনশূততা প্রভৃতি কারণে অপক আহাররস বায়ুকর্ত্তক আমাশয় ও সন্ধিত্বল প্রভৃতি কফস্থানে সঞ্চিত ও দুষিত হইয়া আমবাত উৎপাদন করে। চলিত কথায় এই রোগকে বাতের পীড়া কহে। অঙ্গমদ্দন, অক্রচি, তৃষ্ণা, আলভা, দেহের গুরুতা, জর, অপরিপাক, ও শোথ এই কএকটা আমৰাতের সাধারণ লক্ষণ। কুপিত আমবাতের উপদ্রব-আমবাত অধিক কুপিত হইলে সকল রোগ অপেক্ষা অধিক কষ্ট-দায়ক হয় এবং তৎকালে হস্ত, পদ, মস্তক, গুলফ, কটি, জামু, উরু ও দলিস্থানসমূহে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয়। আরও ঐ সময়ে হুই আম যে যে হান অবলম্বন করে, সেই সেই স্থানে বৃশ্চিকদংশনের স্থায় অত্যন্ত যাতনা, অগ্নিমান্দ্য, মুখনাশাদি হইতে জলম্রাব, উৎসাহ হানি, মুথের বিরস্তা, দাহ, অধিক সূত্রপ্রাব, কুঞ্চিদেশে শূল ও কঠিনতা, দিবসে নিদ্রা, রাত্রিতে অনিজা, পিপাসা, বমি, ভ্রম, মুর্জ্ঞা, হানরে বেদনা, মলবন্ধতা, শ্রীরের জড়তা, উদরের মধ্যে শব্দ ও আনাহ প্রভৃতি উপদ্রব-সমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে। বাতজ আমবাতে শূলবৎ বেদনা, গৈতিকে গাঁত্ৰদাহ ও শরীরের রক্তবর্ণতা এবং কফজে আদ্রবস্ত অব্রগতিনর সায় অমুভব, ওরতা ও কণ্ড এই সকল লক্ষ্ণ শক্ষিত হয়। চুই দোষ বা তিন দোষের আধিক্যে ঐ সমস্ত লক্ষণ মিলিভভাবে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসা-পীড়ার প্রথমাবস্থায় উত্তমরূপে চিকিৎসা করা আবশ্রক, নচেৎ কণ্টসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া থাকে। পু টুলী উত্তপ্ত করিয়া ভদ্মারা বেদনাস্থানে স্বেদ দিবে। কার্শীস-বীজ, কুলখকলাই, তিল, যব, লাল ভেরেণ্ডার মূল, মদিনা, পুন-ন্বা ও শণ্ৰীজ এই সকল দ্ৰব্য বা ইহার মধ্যে যে কএকটা পাওয়া বায়, তাহা কুটিয়া ও কাঁজিতে সিক্ত করিয়া হুইটী পু টুলী করিতে হইবে। একটী হাঁডীর মধ্যে কাঁজি দিয়া একথানি ৰহুছিদ্ৰযুক্ত শরাব হারা দেই হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সংযোগ স্থানে त्नि फिर्ड इटेर्ट । भरत के कांक्रिश्न टांडिंग जातन कड़ादेश শরার উপরি এক একটী পুটলী গরম করিয়া দিতে হইবে। ঐ উত্তপ্ত পুটুলী দারা খেদ দিলে আমৰাতের বেদনা নিবারিত হয়। ত্রিই স্বৈদের নাম শঙ্করত্বেদ। কুলেথাড়া, শজিনাছাল ও উইমাটী, গোমুত্রে বাটিয়া এই সকল জবোর প্রলেপ দিলে আমবাতের উপশ্ম হয়। অথবা ওল্ফা, বচ, ওঁঠ, গোকুর, ৰকণছাল. পীতবেড়েলা, পুনন্বা, শটী, গন্ধভাগুলে, জন্মন্তীফল ও হিন্তু এই সকল দ্ব্য কাঁজির সহিত পেষণ ও উচ্চ করিয়া প্রলেপ ছিবে। কৃষ্ণজীরা, গিপুল, নাটার বীজের শাস ও ভঁঠ, সমভাগে আদার রসে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলেও শীঘ্র বেদনার শাস্তি হয়। তেকাটা সিজের আটা লবণ নিপ্রিত করিয়া বেদনা স্থানে লাগাইলেও বেদনা নষ্ট হয়।

চিতা, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রখন, আতইচ ও গুলঞ্চ, অথবা দেবদারু, বচ, মুক্তক গুলী, আতইচ ও হরীতকী এই সকল সম-ভাগে পেষণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত প্রতিদিন পান করিলে আমবাত নষ্ট হয়। শটী, গুলী, হরীতকী, বচ, দেবদারু, আতইচ ও গুলঞ্চ মিলিত ২ ভোলা, জল অর্দ্ধদের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, এই কাথ পান করিলে আমবাতের দোষ পরিপাক হয়।

পুনন'বা, বৃহতী, ভেরেওা ও কুদ্রপত্ত্লদী বা স্ণীমুথী, সজিনা ও পারিজাত দ্বারা কাপ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে আমবাত নষ্ট হয়। এবওমূল ছুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া লেহন বা গোষ্ত্ৰ দারা গুগ্গুলু পান করিলে ইহাতে বিশেষ উপকার হয় ৷ ৩৯), হরীতকী ও গুলঞ্চ মিলিত ২ ডোলা, জল অর্দ্ধসের শেষ অর্দ্রপোয়া, এই কাথে কিঞ্চিৎ গুগ গুলু প্রক্ষেপ দিয়া क्रेयन देश व्यवसाय शान कतितन की, बच्चा, छैक ও शृष्टरनना নিবারিত হয়। হিছু ১ ভাগ, চই ২, বিট্লবণ ৩, শুগী ৪, পিপ্ললী ৫, কৃষ্ণজীরা ৬, এবং পুষরমূল ৭ ভাগ, এই সকল চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে আমৰাত আভ নিরাক্ত হয়। ইহা ভিত্র विक्र किहर्न, शिक्षना छहर्न, श्या छहर्न, तरमाना किक्या व, ता सा शक्क, শট্যাদি, রাস্নাসপ্তক, পুনন বাদিচুর্ণ, অমৃতাভচুর্ণ, অলমুমাদিচুর্ণ, অসীতকচুর্ণ, শুগীংস্থাকঘৃত, শুগীঘৃত, কাঞ্জিকষট্পলঘৃত, শুক-বেরাগুল্বত, ইন্দুল্বত, ধারস্তরম্বত, মহাগুগীম্বত, অজমোদাদি প্রদারণীলেহ, থওওন্তী, রদোনপিও প্রদারিণীতৈল, দ্বিপঞ্চমূলাত্ম-रेजन, रेमस्तापिरेजन, ब्रह्९ रेमस्तापिरेजन, खन्नथमात्रिभीरेजन, দশমলাছতৈল, মধামরাসাদিকাথ, মহারাসাদিকাথ ও রাসাদশমূল প্রভৃতি ঔষধ এই রোগে উপকারী।

(ভাবপ্র° আমবাতরোগাধি\*)

বাতন্যাধি রোগোক্ত কুজপ্রসারিণী ও মহামাষ প্রভৃতি তৈল্প ইহাতে বিশেষ উপকারক।

ভৈষজ্যরন্থাবলীতে এই রোগাধিকারে নিম্নোক্ত ঔষধ দকল নির্দিষ্ট ইইয়াছে, যথা—রামাদিদশম্ল, রামাসপ্তক, রামাপঞ্চক, বৈশানরচূর্ণ, অজমোদাদি বটক, আমগজ্ঞ সিংহমোদক, রমোন-পিও, মহারসোনপিও, ৰাতারিগুগ্গুলু, যোগরাজগুগ্গুলু, বুহদ্যোগরাজপ্তগ্রু, সিংহনাদওগ্গুলু, বুহদ্দৈদ্ধৰাততৈল, কিতীয় দৈদ্ধবাততৈল, আমবাতারিবটিকা, আমবাতারি রস, আমবাতেশ্বর রস, ত্রিফ্লাদিলোই, বিড্লাদিলোই, পঞ্চাননর্ম লোহ, বাতগজেক্রসিংহ ও বিজয়তৈর্বতৈল প্রভৃতি ও বিবিধ মৃষ্টিযোগ অভিহিত ইইয়াছে। (ভৈষজ্যরাত্রী আমবাতরোগাধি) পণ্যাপথ্য — দিবা ভাগে পুরাতন চাউলের অন্ন, কুলখকলাই,
মুগ, ছোলা ও মহর ডাউল, পটোল, ডুমুর, মানকচু, উচ্ছে,
করেলা, শজিনার ডাঁটা, ইটো হ, বে গুণ, আদা প্রভৃতি তরকারী,
ছাগ, কপোত প্রভৃতির মাংসরদ, সহুমত ঘত, অন্ন ও ঘোল
আহার করিবে। রাত্রিতে লুচি বা রুটী ঐ সকল তরকারী
দেবনীয়। স্থান যত কম হয় তাহাই বিধেয়। নিতান্তই
স্থানের আবক্তক হইলে গ্রম জলে স্থান করিতে হইবে। বায়ুর
প্রকোপ অধিক হইলে নদীর জলে স্থান বা লোতের প্রতিকৃল
দিকে সন্তরণ উপকারী।

নিষিদ্ধ কর্ম — কফজনক দ্রব্য, মংস্ত, ওড়, দধি, পুইশাক, মাষকলাই, ও অধিক পরিমাণে পিছকাদি আহার, মলমূত্রাদির বেগধারণ, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও হিম লাগান বিশেষ অপকারী। জর থাকিলে অরাহার বন্ধ করিয়া লঘুপাক দ্রব্য সেবনীয়।

## এলোগাখিক মতে চিকিৎসা।

এই রোগ সাধারণতঃ তিন প্রকার,—(১) একিউট্ (Acute Rheuma-tism) বা তরুণ ও কঠিন। (২) সাব্ একিউট্ (Sub-acute) বা অপ্রবল। (৩) ক্রেনিক্ (Chronic) বা প্রাতন। প্রথম ও দিতীয় প্রকার রোগ সহজ্যাধ্য এবং তৃতীয় প্রকার রোগ বিশেষ কইদায়ক ও সহজ্যাধ্য নহে।

## ভকুণ বাস্ত (Acute rheumatism)

তক্ষণ ও কঠিন বা একিউট বাতরোগে (Acute Rheumatiem) এক বা ততোধিক গ্রন্থিতে বিশেষ প্রকার প্রদাহ , জন্ম। দদ্ধি সকল একবারে বা ক্রমে ক্রমে আক্রান্ত হয়। ইহাতে প্রবল জ্বরে লক্ষণসমূহ বর্তমান থাকে। এইজন্ত জ্বপর নাম—ক্রমাটিক ফিভার (Rheumatism Fever).

ডাঃ প্রাউট্ ( Dr. Prout ) বলেন যে, ঘর্ম দারা চর্ম হইতে লাক্টিক্ এদিড্ বহির্গত হয়। সময় সময় শরীরের অবস্থা বিশেষে ইহা অধিক পরিমাণে জন্মে। তৎকালে শরীরে শীতল বায়ু সংলগ্ন হইলে উক্ত এদিড্ বহির্গত হইতে পারে না এবং তাহার উত্তেজনা হেতু এদ্বির রক্তান্ম্মানী বিধানসমূহ প্রদাহারিত হইরা থাকে। অনেকেই এই মতের পোষকতা করেন। কিন্ত পরীক্ষা দারা রক্তে উক্তর্রপ এসিড্ পাওয়া যায় না; অথচ উহা পেরিটোনিয়ম কোটরে ইঞ্জেট্ করিবার কালে অথবা সেবনান্তে প্রবল বাতরোগের প্রধান উপসর্গ সকল (পেরিক্রিটিন্ ও এপ্রোকার্ডিটিন্ প্রভৃতি পীড়া-) প্রকাশ করে; কিন্তু তাহাতেও সন্ধি সকল প্রদাহযুক্ত হয় না। ডাঃ হিউটার (Dr. Hueter) বলেন যে, রক্তম্রোতে এক প্রকার স্ক্র উদ্ভিক্ষ প্রবেশ করে এবং তাহার উত্তেজনা হেতু এপ্রোকার্ডাইটিন্ ও

গ্রন্থি জিলতে প্রদাহ উৎপন্ন হয়। ডা: ডক্ওয়ার্থ ও সার্কট্ সাহেবের (Dr. Duckworth and Charcot) মত এই যে, কোন কোন ব্যক্তির একটি সাধারণ শারীরিক প্রকৃতি আছে, যাহা হইতে রুমাটিজম্ বা গাউট রোগ উৎপন্ন হয়। ডা: হচিন্-সন্ (Dr. Hutchinson) বলেন যে, শৈতাসংলগ্ন হেতু গ্রন্থি সকলে এক প্রকার ক্যাটারেল প্রদাহ জন্ম।

এই পীড়া কখন কখন কুলগত অর্থাৎ পিতৃপুরুষ ছইতে প্রাপ্ত হওয়া ধায়। সচরাচর ১৫ হইতে ৩৫ বয়য় ব্যক্তিদিগের এই পীড়া হইতে দেখা যায়। নানা কার্য্যবশতঃ পুরুষজাতি এবং দরিজ লোক সর্বাদা এই রোগাক্রাম্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বালকদিগেরও এই পীড়া হইয়া থাকে। নাতিশীতোফ দেশ সকলে বা আর্ফ্র স্থানে বাস, শারীরিক অস্ত্রভাও মনঃকট্ট এবং অত্যে গ্রন্থি আহত হইলে এই রোগ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা।

ঘর্মাবস্থার গাত্রে শৈত্য সংস্পর্শ, অধিক কাল আর্দ্রবস্ত্র পরিধান ও আহারের অনিয়ম। রজঃরোধ অথবা শিশুদিগকে সর্বাদা স্তন পান করাইলে, কোন কারণবশতঃ ছব্দের ক্রিয়া লোপ হইলে (যেমন স্থালেট্ ফিভারে) ও অতিরিক্ত অঙ্গচালনা হেতুও এই রোগ জন্মিতে পারে।

শারীরিক পরিবর্ত্তন মধ্যে বৃহৎ গ্রন্থিসমূহের ফাইব্রোসিরস্
ও সাইনোভিয়েল্ বিধানে প্রদাহের চিঞ্চৃষ্ট হয়। সাইনোভিয়েল্
বিধান আরক্তিম ও স্থুল এবং তথাকার রক্তনালী সকল ফীত
দেখা যায়। গ্রন্থি মধ্যে লিক্ষ, তরল সিরম্ ও সময় সময় পূয়
থাকে এবং তমধ্যস্থ কার্টিলেজ ক্ষত হইতে পারে। পার্থবর্তী
স্থান সকল সিরম্ হারা ক্ষীত হয়। হুৎপিগুলিভাস্তরে বিশেষতঃ
ভালভ্গুলির উপর স্তরে স্থারে ফাইব্রিন দেখা য়য়। পেরিকার্ডাইটিস্, এপ্রোকার্ডাইটিস্, মাই ওকার্ডাইটিস্, মেনিঞ্জাইটিস্
এবং কথন কখন প্রিরিস্থ নিউমোনিয়ার লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।
শোণিতে অধিক পরিমাণে ফাইব্রিন্ উৎপন্ন হয়। রক্তে
স্থভাবতঃ সহস্রাংশে তিন অংশ ফাইব্রিন্ থাকে; কিন্তু এই
পীড়ায় তাহা দ্বিগুণ হয়। রক্ত মোক্ষণ করিয়া কাচের মাসে
রাথিলে তাহার গায় চর্ব্বি বা তৈলের স্থায় সর পড়ে।

সাধারণ লক্ষণ—সচরাচর শীত ও কম্প দারা পীড়া আরম্ভ ও তৎপরে জর হইয়া থাকে। চর্ক উত্তপ্ত এবং দর্মার্ত; সময় সময় তহপরি ঘামাচি দৃষ্টিগোচর হয়। ঘর্মে এক প্রকার অয় গন্ধ বহির্গত হয় এবং ঘর্মের প্রতিক্রিয়া অয়। গ্রন্থির বেদনা জন্ত রোগীর মুখ্নী য়ান ও কট্টকর। নাড়ী পূর্ণা ও বেগবতী। পিপাসাধিক্য, কুধামান্দ্য, জিহ্বা মলার্ত, কোঠবদ্ধ, অনিজ্ঞা, অস্থিরতা এবং ক্থন ক্থন প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ বর্তমান থাকে। মূত্র শ্বন্ন ও লোহিতান্ত, উহার অধঃকেশে অধিক ইউরেট্ন্ পাওরা ধার। সমর সময় সামান্ত
এলবুমেন থাকে। উত্তাপ এক সপ্তাহ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইরা পরে
ক্রমশঃ হাদ হয়; কিন্তু প্রাতঃকালে শ্বন্ন বিরাম দেখা বার।
অধিক শ্বনে তাপমান ১০০ হইতে ১০৪, সময় সময় ১১০ কি
১১২ পর্যান্ত হইতে পারে। উত্তাপাধিকা হইলে লক্ষণগুলি
অত্যন্ত গুরুতর হইয়া উঠে। রোগী অত্যন্ত হর্ষলতা, অন্থিরতা
এবং মধ্যে মধ্যে কম্প অমুভব করে। ক্রমশঃ অধিক প্রলাণ
ও অন্তান্ত বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়। পরিশেষে
অন্তিদ্ধ, রক্তশ্রাব, উদরামর বা শ্বাদ্যক্ত হারা মৃত্যু হইয়া
থাকে। হাৎপিশু আক্রান্ত হইলে রোগী কার্ডিয়েক্ শ্বানে
অস্বচ্চন্দতা ও বেদনামুভব করে।

সচরাচর জান্ন, কন্নই, গুল্ফ ও মণিবন্ধ সন্ধি দকল আক্রান্ত হয়; কিন্তু অস্থান্ত গ্রন্থিও পীড়িত হইরা থাকে। ক্রমণঃ অনেক-গুলি দন্ধিতেই প্রদাহ জন্মে। সময় সময় এক দন্ধির প্রদাহ ব্লানপ্রাপ্ত হইরা অন্ত দন্ধির প্রদাহ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সর্বাদা উভয় পার্শ্বের সম সন্ধি দকল সমভাবে আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। পীড়িত সন্ধি স্ফীত, উত্তপ্ত, বেদনাযুক্ত এবং লোহিতাভ হয়। চতুপার্শ্বস্থ বিধান দিরমের দ্বারা স্ফীত এবং তথাকার চর্ম্ম অস্থূলিচাপে নত হয়। অঙ্গচালনায় ও রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি পায়। বেদনা কন্কনে এবং সময় সময় উহা এরূপ অসহ্থ হইয়া উঠে বে, ভুজ্জন্ম রোগী ক্রেন্দন করিতে থাকে। সন্ধি অধিক স্ফীত হইলে ক্রথন কথন বেদনা হ্রাস্ব পায়।

সর্বাদা এণ্ডোকার্ডাইটিস্, পেরিকার্ডাইটিস্, নিউমোনিয়া, এবং প্রুরিসি উপস্থিত হইয়া থাকে। স্ত্রী জাতির অপেক্ষা পুরুষ জাতির মধ্যে অধিক সংখ্যার পেরিকার্ডাইটিস্ দৃষ্টিগোচর হয়। কারণ বয়য় পুক্ষেরা সর্বাদা কষ্টকর ব্যবসায় অবলম্বন করে। কোন কোন স্থলে পেরিটোনাইটিস, মেনিঞ্জাইটিস্, কোরিয়া, টক্ষিলাইটিস্, অফ্থালমিয়া, ক্ষেরোটাইটিস্ বা আইরাইটিস দেখা যায়। এরথিমা, আর্টিকোরয়া, পর্লিউরা প্রভৃতি চর্মরোগও দৃষ্টি-গোচর হয়। প্রতাহ ছৎপিও পরীক্ষা করা উচিত। যুবকদিগের গ্রুপেও সর্বাদা আক্রান্ত হয়। ইহাতে অমুমান হয় যে, জৎপিওের ভাল্ভের উপরিস্থ ফাইবিন্ চুর্ণসকল উপজ্বতাকারে চালিত হইয়া মন্তিক্ষে আবত্ত ইলে কোরিয়া উপস্থিত ইইভে পারে। সাধারণতঃ শিশুদিগেরই কোরিয়া হইয়া থাকে; শিশু ও যুবকদিগের গাত্রে বিশেষতঃ সন্ধি সকলের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্বাদ জন্মে এবং মধ্যে মধ্যে উহারা অদৃশ্র হয়।

অধিকাংশ রোগী আরোগ্য লাভ করে; কিন্তু কোন না কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে বিশেষতঃ হুৎণিত্তের ছিল্লে কিছু পরি- বর্ত্তন থাকিয়া যায়। এই রোগ পুনরায় হইতে পারে। ক্রমশঃ সন্ধি সকল দৃঢ় ও বিক্বত হইতে দেখা যায় এবং কখন কখন ঐ সকল স্থানে শূলবং বেদনা থাকে।

গাউট্, এরিসিপ্ল্যান্, পারিমিয়া, ইন্ফ্লুএঞ্জা, ট্রিচিনোসিন্স, রিনাপিসিং ফিভার ও ডেফ্লুজরের সহিত এই রোগের ভ্রম হয়। প্রথম পীড়ার সহিত পার্থক্য পশ্চাৎ বর্ণনীয়। এরিসিপ্ল্যান্স এবং ডেফ্লুজরের স্থান্ন গাত্রে পিন্তানি বহির্গত হয়। ট্রিচিনোসিন্ন রোগে অত্যন্ত হুর্জনতা, উদরাময় ও বিকারের লক্ষণ সকল শীল্প উপস্থিত হুইতে দেখা ষায়। রিকাপিসিং ফিভারে রোগী পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে। পায়িমিয়া পীড়ায় নানা স্থানে ক্ষোটক হয় এবং ইনফ্লুএঞ্লায় সর্দ্ধি দেখা যায়।

এই রোগের সাধাধণ ভোগকাল—৩ হইতে ৬ সপ্তাহ।

প্রবল বাতরোগ প্রায় আরোগ্য হয়; কিন্তু উত্তাপাধিক্য, প্রলাপ, আক্ষেপ, অচৈতন্ত, হুৎপিও বা ফুস্ফুসের নানাবিধ পীড়া ও বিকারের অন্তান্ত লক্ষণ বর্তমান থাকিলে গুরুতর বলা যায়। ইহার গতির মধ্যে কোরিয়া উপস্থিত হইলে রোগ প্রায় সাজ্যাতিক হয়।

রোগীকে ফ্লানেল কিংবা অস্ত কোন উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিবে। পীড়িতাঙ্গ বালিশের উপর স্থিরভাবে রাখা কর্ত্তব্য। গাত্রে কোন প্রকারে শীতল বায়ু লাগাইবে না, হৃৎপিশু পরীক্ষার জন্ত অঙ্গরাখায় একটি ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য এবং তন্মধ্য দিয়া প্রত্যহ স্থেবেশ্যকাপ দায়া আঘাত প্রবণ করিবে। পিপাসা নিবারণার্থ লেমনেড, বালিওয়াটার, কিংবা বরক দিবে। উত্তাপ দৃর করিবার জন্ত উষ্ণ বাথ্ কিংবা টর্কিস্ বাথ এবং উত্তাপাধিক্য থাকিলে ওয়েট্ প্যাকিং কিংবা কোল্ড্ বাথ্ ব্যবহার্যা।

জানেকে বলেন, স্থালিসিন্, স্থালিসিলিক্ এসিড্ কিংবা স্থালিসিলেট্ অব্ সোডা ১০ হইতে ২০ গ্রেণ মাত্রাম্ব ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। কিন্তু পীড়ার সকল অবস্থায় উহা ব্যবহার করা যায় না। বিকারের লক্ষণ সকল উপস্থিত থাকিলে, কিংবা হংপিঞ্জ আক্রান্ত হইলে উহাদের দ্বারা অপকার হইতে পারে। উত্তাপাধিক্য থাকিলে এবং ব্যাধি সামাত্র হইলে উক্ত ঔষধ সকল বেদনা ও উত্তাপ নিবারণ করে বটে; কিন্তু কোন কোন হলে বিশেষ উপকার দেম না। বিষ্টল নগরনিবাদী ডাঃ স্পেন্সার (Dr. Spencer) ১৫ গ্রেণ স্থালিসিলিক এসিড়, ২ মিনিম্ টিং একোনাইট্, ২ ডাম লাইকর এমোনিয়া সাইট্রেটিস এবং ২ গ্রেণ মাত্রায় একন্ত্রাক্ত ওপিয়াই জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ৩০৪ ঘণ্টা সম্ভর গ্রেম্বিদাহে ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিয়াহেন।

অনেক চিকিৎদক উত্তাপ নিবারণার্থ অন্তান্ত অবদাদক ঔষধ, মথা — একোনাইট, ডিজিটেলিস, এন্টিপাইরিন ও ভেরেট্রিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন ; কিন্তু ঐ সকল ঔষধ সাবধান পুর্বাক প্রয়োগ করা উচিত। এই রোগে ক্ষারীয় ঔষধসমূহ বিশেষ উপকারী। তন্মধ্যে পটাশ সম্বন্ধীর লবণ সকল বিশেষতঃ বাই-কার্ব্স, লাইটাস, নাইটাস ও আইওডিড, এবং ফম্টে বা বেন-ব্বয়েট অব্ এমোনিয়া বিশেষ ফলপ্রদ। সময় সময় লেবুর রুসেও उनकात मर्स्। दामनात जग्न चहिरकन ७ मर्किया वादशाया। অক্তান্ত ঔষধের মধ্যে ট হিমিথিলেমাইন ইক্থিয়ল, টিং আর্গট ও টিং একটিয়া রেসিমোদা বিশেষ উপকারী। জরের কিঞ্চিৎ বিরাম হইলে কুইনাইন দেওয়া আবখ্যক। পূর্বের রক্তমোকণ ও পারদঘটিত ঔষধ ব্যবদৃত হইত, এখন দে আস্থরিক চিকিৎসা-পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ কলচিসাই দিয়া থাকেন; কিন্তু হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হইলে উহা ব্যবহার করা বিধেয় নহে। পীড়া কঠিন ও বিকারযুক্ত হইলে উত্তেজক ঔষধ এবং স্থবা দেওয়া যাইতে পারে। যথানিয়মে উপসর্গাদির চিকিৎসা করা আবশ্রক। কেহ কেহ ভালল দিতে পরামর্শ দেন।

কোন কোন চিকিৎসক ক্ষীত গ্রন্থিতে জলোকা বসাইতে পরামর্শ দেন; কিন্তু তাহা বিশেষ প্রয়োজনীয় নহে। পীড়িত স্থানে নাইটার বা পপিহেড্ কোমেন্টেষণ করিবে; বেলেডোনার বা ওপিয়াই লিনিমেন্ট মর্জন অথবা অহিফেন বা বেলেডোনার প্র্লিট্য্ সংলগ্ন করিলে অনেক কল পাওয়া যায়। কেহ কেহ পীড়িত গ্রন্থি জ্ঞালিসিলেট অব্ সোডা লোসন দারা আর্দ্র রাখিতে পরামর্শ দেন। অপর গ্রন্থকারেরা তহুপরি কোল্ড কম্প্রেস দিতে বলেন। পীড়া অপ্রবল হইলে গ্রন্থির উপর লাইকর এপিস্পাষ্টিক্দ্ লেপন কিংবা এমোনিআকম্ প্রাপ্তার দারা পটী দিবে। গ্রন্থিমধ্যে অধিক সিরম বা পূয় জন্মিলে এম্পিরেটার দারা উহা বহির্গত করা উচিত। অরোপশম ও বেদনা ব্রাশ ইইলে কড্লিভার অরেল ও টিং ষ্টিল ব্যবহার করা বিধেয়।

পথ্য—ছগ্ধ, সাগু এবং মাংসের ঝোল ইত্যাদি।

দে ক্টেমা বেসিমোসা
 ইন্: সিঙ্কোনা
 স্বস্থানুসারে ৪ ঘণ্টা অন্তর অথবা দিবসে ৩ বার।

 শেটাশি বাইকার্কা
 স্কি

পোটাশি বাইকার্ক ২০ গ্রেণ
টিং একটিয়া রেসিমোসা ২০ ফোঁটা
টিং হায়সায়েমদ্ >৫ ,,
ডিঃ সিক্ষোনা > ঔস

X VIII

এক মাত্রা ৩ ঘণ্টা অস্তর।

B পোটাশি আইওডিড্

৫ প্রেণ

ডিঃ সার্জা

১ ঔপ

এক মাত্রা দিবদে ৩।৪ বার। যদি যুম না হয় ভাহা হইলে, রজনীতে নিজ্রাভিত্বত করিবার জন্ত

R পলভ ডোভারি gr. x এক মাত্রা। অথবা

B লাইকর মর্ফিয়া ৩ কোঁটা

**क** व

১ ঔন্স

রাত্রিতে নিদার সময় দিবে।

অপ্রবন বাতরোগ (Sub-acute rheumatism.)

অপ্রবল বাতরোগে একটি বা হুইটি প্রস্থি অধিক দিন গর্যান্ত আক্রান্ত থাকিতে দেখা যায়। ঈষৎ জরের লক্ষণ সকল বর্জমাদ থাকে। গ্রন্থিলি পরিবর্ত্তিত বা বিক্রম্ভ হয় না। সামাল্র কারণে বেদনা বৃদ্ধি পার। রোগীর স্বাস্থ্য যেরপ থাকা উচিত, ভাষার অপেক্ষা অনেক কম থাকে। প্রবল বাজরোগের চিকিৎসার লায় ইহাতে ঔষধাদি ব্যবস্থা করিবে।

পুরাতন বাতরোগ (Chronic Rheumatism.)

সচরাচর বৃদ্ধদিগেরইএই ব্যাধি জন্মে। ইহা সমন্ন সমন্ন তরুণ বাতরোগের পরিণাম ফলে উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহাছে গ্রন্থিকল স্থুল ও দৃঢ় হয় এবং রোগী গমনাগমনে যন্ত্রণা বোধ করে। রাজিকালে এবং শীত ও বর্ধার সময় ঐ বেদনা ও লক্ষণসমূহ বৃদ্ধি পায়। কথন কথন বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের গ্রন্থিতি বিক্বত হয়, উহাকে গোঁটে বাতও (Rheumatic Gout) বলে।

এই রোগে গাত্রে ঠাণ্ডা লাগান অমুচিত। ক্লানেল প্রভৃতি উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করা আবশ্রুক। উষ্ণ বা টর্কিদ্ বাথ, এবং গন্ধক, লবণ ও ক্ষার প্রভৃতি দ্রব্যযোগে স্নান কর্ত্তব্য । পীড়িভ গ্রন্থির উপর কোন উত্তেজক বা এনোডাইন ঔষধ কাম্ফার ওপিয়াই, বেলেডোনা বা একোনাইট্ লিনিমেন্ট) মৰ্দন করা উচিত। আভ্যন্তরিক ঔষধের মধ্যে পোটাশি আইওডিড,কড্ লি-ভার অয়েল, ফেরি-আইওডাইড্, গন্ধক, সার্জা, টিং এক্টিয়া রেসিমোসা ও গোয়েকম প্রভৃতি ব্যবহার্য্য। সময় সময় গ্রন্থির উপর ব্লিষ্টার কিংবা টিং আইওডিন প্রলেপ দেওয়া যায়। এমপ্লাষ্ট্রম এমোনিআকম্ বা মার্কিউরিয়েল প্লাষ্টার দারা এন্থি ষ্ট্রাপ করিবে। এম্বিতে গন্ধক গুড়া মাথাইয়া তত্বপরি ফ্রানেল ব্যাণ্ডেজ বন্ধন করিলে বেদনা নিবারিত হয়। কথন কথন অবিরাম তাড়িত স্রোত দিলে ও গাত্রে নিয়মিত মৰ্দন করিলে উপকার দর্শে। রোগীকে মধ্যে মধ্যে অঙ্গ চালনা করিতে পরামর্শ দিবে। যুরোপীয় চিকিৎসকেরা হারোগেট, ভিচি প্রভৃতি ধাতু মিশ্রিত জল পান করিতে পরামর্শ দেন।

পৈশিক বাত (Myalgia or muscular rheumatism.)

পেশীর ক্রিয়াধিক্যের পর অথবা শীতল বায়ু সংস্পৃষ্ট হইলে গৈশিক বাত জন্ম। এই রোগ সর্মাদা রূষক ও তুর্মল স্ত্রীলোক-দিগের হইয়া থাকে ৷ রজনী কালে কিংবা অকস্মাৎ এই পীড়া আরম্ভ হয়। পীড়িত পেশীতে বেদনা ও আরুষ্টতা থাকে, ম্পর্শে বা সঞ্চালনে তাহা বৃদ্ধি পায়। তরুণাবস্থায় উত্তাপ সংলগ্নে বেদনা উত্তেজিত হইতে থাকে। কথন কথন পেশীতে স্পন্দন বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগী পীড়িতাঙ্গ স্থিরভাবে রাখিতে ইচ্ছা করে। কোন কোন স্থলে পীড়িত পেশীর উপর ক্রমাগত চাপ দিলে উপশম বোধ হয়। জ্বের লক্ষণ সকল থাকে না ; কিন্তু অনিদ্রা ও বেদনার জন্ম রোগী কিঞ্চিৎ অস্ত্রস্থতা বোধ করে। হুৎপিও আক্রান্ত হয় না। প্রবল অবস্থা অল্পনি মাত্র থাকে। তৎপরে পুরাতনাবস্তায় পরিণত হয়। অপ্রবল অবস্থায় উত্তাপ সংলগ্ন করিলে বেদনা উপশমিত হয় বটে; কিন্তু বর্ষাকালের বায়ু সংলগ্নে উহা বৃদ্ধি পায়। এই পীড়া পুনঃ পুন: হইতে পারে।

হানভেদে ইহা বিবিধ নামে পরিচিত; মন্তকের পেশী আক্রান্ত হইলে তাহাকে কেফেলোডিনিয়া (Cephalodynia ) বলে। গলার পেশীতে হইলে টটিকোলিস (Torticolis ) বা রাইনেক (Wryneck); পৃষ্ঠদেশের পেশী আক্রান্ত হইলে ডর্শোডিনিয়া (Dorsodynia); কটিদেশের পেশীতে হইলে লফেগো (Lumbago); এবং বক্ষের পার্শ্বন্থ পেশী আক্রান্ত হইলে প্রাব্যাতিনিয়া (Pleurodynia) বলা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটির বিষয় বিস্তারিত রূপে আলোচনার যোগ্য।

কথন কখন বক্ষের বাম পার্শ্বের নিম্নভাগের পেশী এবং ইন্টার কর্প্রেল্স, পেক্টোরাল্স, ও সেরেটস্ ম্যাগ্নস প্রভৃতি মাংসপেশী আক্রান্ত হয়। নিশ্বাস প্রশ্বাসে এবং কাসিবার বা হাঁচিবার সময় উহার বেদনা বৃদ্ধি পায়। কখন কখন প্রারুসির সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু প্লুরিসির সহিত ইহার ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু প্লুরিসির তিত্ত জরের লক্ষণ ও মর্দ্দন (Friction) বিভ্রমান থাকে। সময় সময় উত্তেজক কাশির জন্ম ক্ল্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের উভয় পার্শ্বেও এইরূপ পীড়িত হইতে দেখা যায়।

লংখানে—ইহাতে কটিদেশের এক পার্শ্বে কিংবা উভর পার্শ্বে সর্বাদা কন্কনে বেদনা থাকে। উহা অঙ্গচালনায় তীক্ষ বা অস্ত্রাঘাতবং বেদনায় পরিণত হয়। রোগী উথান ও উপবেশন-কালে অত্যন্ত যন্ত্রণা অন্তর্ভব করে; পার্শ্বপরিবর্ত্তনে অক্ষম, মেরুদণ্ড দৃঢ় ও বক্র করিয়া চলিতে হয়। চাপদারা এবং অধিক স্থলে উত্তাপ কর্ত্ত্ব বেদনা বৃদ্ধি পায়।

রাইনেক—ইহাতে সর্বাদা মস্তকচালক পেশী আক্রাস্ত

হইয়া থাকে। রোগীর স্কন্ধ একপার্শে বক্র এবং সঞ্চালনে তাহাতে বেদনা উপস্থিত হয়। এতদ্বাতীত কথন কথন প্লাণীর ফাসিরা, ডায়েক্রাম্ ও চক্র্নোলকের পেশীও আক্রান্ত হইতে পারে।

তরুণাবস্থার পীড়িত পেশী স্থিরভাবে রাখা কর্ত্ব্য। প্লুরো-ডিনিয়ার আক্রান্ত পার্শ্ব একখণ্ড প্রশন্ত ষ্টিকিং প্লাষ্টার দারা ষ্ট্রাপ্ করিবে। লম্বেগো পীড়ায় এম্প্লাষ্ট্রম্ ফেরি দারা ষ্ট্রাপ্ করিবে। লম্বেগো পীড়ায় এম্প্লাষ্ট্রম্ ফেরি দারা ষ্ট্রাপ্ করিয়া তহপরি ক্লানেল্ ব্যাণ্ডেজ্ বন্ধন করিয়া রাখা উচিত। জ্ঞান্ত প্রকারে মাষ্টার্ড প্লাষ্টার, তার্পিণের মেক অথবা পশিহেজ্ ফোমেন্টেষণ্, বিধেয়। শুক্ষ উন্তাপ দারা বেদনা বৃদ্ধি পায়। কথন কথন কোমল ভাবে মর্দ্দন দারা উপকার দর্শে। লম্বেগো পীড়ায় মর্টিয়া ইঞ্জেক্সন্ করিলে বেদনার উপশম হয়। কোষ্ট্র পরিকারার্থ আভ্যন্তরিক বিরেচক ঔষধ দিবে। তৎপরে পোটাশি বাইকার্ব্ব বা আইওডিড্ কিংবা দোডি সালিসিলেট সেবনীয় এবং রাত্রিকালে অহিফেন দিবে। হর্ম্ম করণার্থ উষ্ণ পানীয় ও বাষ্পারনার (Vapour bath) ব্যবহার করা যায়। কোন কোন স্থলে আর্দ্ধ বা শুদ্ধ কাপিং (বাটীবসান) ও জলোকা লাগাইলে উপকার হয়।

পুরাতনাবস্থার কোরাইড্ অব্ এমোনিয়া, পোটাশি আইওডাইড, গোয়েকম্, মেজিরন, আর্মেনিক, নানা প্রকার বালসাম্, কল্চিকম্, টিং এক্টিয়া রেসিমোসা এবং মেজেরিয়ান প্রভৃতি বিধেয়।

পুরাতন রোগে প্রদাহায়িত স্থানে টিং আইওডিন, ব্লিষ্টার, নানাবিধ মর্দ্দন, তাড়িত স্থোত এবং করিগান্স্ (Corrigan's) লোহপাত্র প্রভৃতি সংলগ্ন করা যায়।

গণেরিয়াজক্য বাতরোগ (Gonorrheal Rheumatism.)

প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে একপ্রকার বাতরোগ হয়। ডাঃ গ্যারড্ (Dr. Garrod) উহাকে পাইমিয়ার সদৃশ পীড়া বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু ডাঃ হচিন্সন্ (Dr. Hutchinson) ইহাকে প্রকৃত বাতরোগ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

সচরাচর জায়ুসন্ধিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়; কিন্তু অক্রান্ত সন্ধিও পীড়িত হইতে পারে। জামুর মধ্যে প্রদাহজনিত লিক্ষ ও সিরম্ নিঃস্থত হয়। পীড়িত সন্ধি দেখিতে স্ফীত, চাক্চিক্য-শালী এবং আরুষ্ঠ; কদাচ পূয় জন্মে। এই পীড়া বারংবার হয় এবং সন্ধি মধ্যস্থ লিগেনেণ্ট ও কার্টিলেজ ক্ষত হওয়াতে গ্রন্থিসমূহ বিক্বত দেখায়। কখন কখন অস্পসঞ্চালনে রোগী তন্মধ্যে ক্রাক্লিং স্পর্শ অমুভব করে। সময় সময় অচলসন্ধি (Anchylosis) উপস্থিত হয়। সাধারণ লক্ষণের মধ্যে শারীরিক অস্ত্রন্তা, হর্মলতা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই পীড়ার ভোগকালের মধ্যে এণ্ডোকার্ডাইটিন্, পেরিকার্ডাইটিন্ এবং প্লুরিসি উপস্থিত হইতে পারে। এণ্ডোকার্ডা-ইটিন্ হইলে প্রায় এণ্ডোকার্ডিয়মের মধ্যে ক্ষত উপস্থিত হয়।

জাত্ব আক্রান্ত হইলে উহা মাকেন্টায়ার ক্বত বাড়ের (Mc. Intyres Splint) উপর রাথিয়া কোমেন্ট করিবে। প্রমেহ থাকিলে প্রথমে তল্লিবারক ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত ও রাত্রিকালে ডোভার্স পাউডার দিবে। রোগী হর্বল হইলে স্থরা পরে পোটাশি আইওডিড্ এবং বাতরোগের অহ্যাহ্য ঔষধ সকল ব্যবস্থেয়। রোগ পুরাতন হইলে গ্রন্থির উপর কোন প্রকার লিনিমেন্ট মর্দিন করা উচিত, এবং গ্রন্থি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চালন করা আবশ্রক। গ্রন্থির মধ্যে পুয় জন্মিলে এপ্সিরেটার নামক যম্ম্বারা বহির্গত করিবে।

রাম্টায়েড আর্থাইটিস্ (Rheumatoid Arthritis.)

ইহাকে রুমাটিজম্ ও গাউটের মধ্যবর্তী পীড়া বলা যায়। ইহাতে প্রথমোক্ত পীড়ার স্থায় দ্বংপিণ্ড আক্রান্ত হয় না, কিংবা শেষোক্ত ব্যাধির মত সন্ধিতে অস্থিফীতি পাওয়া যায় না। এই রোগে সন্ধিসমূহ ক্রমশঃ বিক্লত হইতে দেখা যায়। এই রোগের অপর নাম আর্থাইটিস্ ডিফর্মান্ (Arthritis Deformans.)।

২০ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক এবং হর্ম্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই পীড়ায় আক্রাস্ত হইয়া থাকে।

ঠাণ্ডা লাগা, আঘাত পাওয়া, মনস্তাপ, চিস্তা বা মস্তিক্ষে ধাকা অথবা অক্সাহ্য কারণে এই রোগ উপস্থিত হয়।

পীড়িত সন্ধির সাইনোভিয়েল্ বিধান দেখিতে আরক্তিম ও স্থান, অধিকাংশ কার্টিলেজ্ ও লিগেমেন্ট ক্ষতযুক্ত, অস্থির শেষভাগ চাক্চিক্যশালী ও বিবর্দ্ধিত এবং স্থানে স্থানে গজনস্থের স্থার খেতবর্ণ ও দৃঢ় দেখার। এই পীড়ার অনেকানেক পেশীকে বিশেষতঃ ডেল্টিয়েড্, স্কন্ধের ত্রিকোণপেশী ইন্টারোসাই এবং ফিমার অস্থির নিম্ন ভাগের পেশী সকলকে অত্যস্ত ক্ষমপ্রাপ্ত হইতে দেখা যার।

এই পীড়া অপ্রবল বা পুরাতন অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারে। ডাঃ স্পেন্সার এই পীড়ার লক্ষণগুলিকে চারি প্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—১, ফংপিণ্ডের ক্রিয়াধিক্য। ২, চর্মের বিশেষতঃ চক্ষুর চতুম্পার্থে ক্রফবর্ণ এবং মস্তকের অগ্রভাগে পীতবর্ণবিবর্ণতা। ৩, ভাসোমোটার নার্ভের পরিবর্ত্তন জন্ত চর্মের ও হস্তের শীতলতা। ৪, বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মণিবন্ধে বেদনা। অপ্রবল হইলে অনেকগুলি গ্রন্থি আক্রান্ত এবং ঐ গুলি দেখিতে লালবর্ণ, ক্ষীত ও চাক্চিক্যশালী হয়। রোগী ঐ সকল স্থানে বেদনা ও অপকৃষ্টতা বোধ করে এবং অরের লক্ষণসমূহ উপস্থিত

থাকে; কিন্তু ক্নমাটিজনের মত অত্যন্ত ঘর্ম কিংবা হৎপিও আক্রান্ত হইতে দেখা যায় না। রোগ পুরাতনাবস্থায় উপস্থিত হইলে প্রথমে একটি গ্রন্থি ক্ষীত, বেদনাযুক্ত ও উত্তপ্ত হয়। ১ হইতে ২ সপ্তাহের মধ্যে প্রদাহ প্রাস্থ পায়। কিন্তু পুনরায় অন্ন দিনের মধ্যে ঐ সমুদ্য় লক্ষণ উপস্থিত ও অত্যাত্ত সদি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। গ্রন্থিনিচয় ক্রমশঃ বক্র ও বিক্রত হয়। হস্তের মাংসপেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ওয়েষ্টিং পাল্সির সহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। হস্ত ও পদের অঙ্গুলি সকল উচ্চ, দৃঢ় ও বিক্রত হইয়া থাকে। দেই জন্ত রোগী গমনাগমনে অসমর্থ হয়। সময় সময় হন্দ্রি ও সার্ভাইকেল ভার্টিব্রার সদ্ধি আক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

সাধারণ লক্ষণের মধ্যে পীড়ারস্তে সামান্ত শীত বোধ, জ্বর, ক্ষুধামান্যা, অনিদ্রা, অন্তিরতা প্রভৃতি উপস্থিত হয়। রজনীতে বেদনা বৃদ্ধি পায়। রোগ পুরাতন হইলে পীড়িত ব্যক্তি অত্যস্ত হর্মল ও শীর্ণ হয় এবং অজীর্ণের লক্ষণ সকল বিভাষান থাকে।

এই রোগ গাউট ও রুমাটিজম বলিরা ভ্রম হইতে পারে; ইহাদের পরস্পার পার্থকা প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে।

অপ্রবল পীড়া প্রায় আরোগ্য হয়। পুরাতন হইলে আরোগ্য হওয়া কঠিন; কিন্তু রোগী বছদিবস পর্যান্ত জীবিত থাকিয়া রোগভোগ করে।

রোগীকে সর্বাদ উষ্ণ বস্ত্রাদি পরিধান করিতে উপদেশ দিবে।
ঔষধের মধ্যে কুইনাইন্, কড্লিভার অয়েল, সিরপ ফেরি
আইওডিড্, পোটাশি আইওডিড্, আর্সেনিক, গোয়েকন্, টিং
এক্টিয়া রেসিমোনা, টিং সাইমিসিফিউগা, ধাতব জল এবং লোহ
ঘটিত ঔষধ সকল উপকারী। স্ফীত ও বেদনাযুক্ত স্থানে টিং
আইওডিন, কার্বনেট অব্ সোডা বা লিথিয়া লোসন এবং
নানা প্রকার লিনিমেন্ট দেওয়া যাইতে পারে। মাংসপেশা
ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ষ্ট্রিক্নিয়া ও তাড়িত স্রোত ব্যবহার করা
কর্ত্তব্য বা নিয়মিতরূপে মর্দন সাবশ্রক; আহারার্থ লঘুপাক অথচ
বলকারক ও তরল দ্রব্য ব্যবস্থেয়। সময় সময় কিঞ্চিৎ স্করা
দিবে। মধ্যে মধ্যে পীড়িত অঙ্গ সামাগ্রভাবে সঞ্চালিত করিবে।

কুদ্র দক্ষির বাত বা গাউট (Gout.)

ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধিতে এক প্রকার বিষজনিত প্রদাহ। এই পীড়ার রক্তে ইউরিক এসিডের আধিক্য দেখা যায় এবং পীড়িত গ্রন্থি মধ্যে ইউরেট্ অব্ সোডা সঞ্চিত হয়। এই রোগের অপর নাম পোডাগ্রা ( Podagra. )

উক্ত ব্যাধির নিদান বিষয়ে চিকিৎসকগণ তিল্লমতাবলম্বী। ডাঃ গারড ( Dr. Garrod ) বলেন যে, এই পীড়ার রক্ত-মধ্যে ইউরিক এসিডের ভাগ অধিক হয় এবং তাহা নিয়সিত- রূপে দয় না হইয়া সন্ধি বিশেষে সঞ্চিত হইয়া থাকে। রাসায়নিক পরীকা দারা দ্বিরীক্ষত হইয়াছে যে, পীড়িত ব্যক্তির শোণিত, মূত্র, ব্লিষ্টারের রস এবং কখন কখন উদরী রোগজনিত সিরমের মধ্যে উক্ত ইউরিক এসিড্ পাওয়া য়য়। আবার অপর শ্রেণীর চিকিৎসকগণ বিশেষতঃ ডাঃ অর্ড্ (Dr Ord) ও ডাঃ বৃদ্টো (Dr Bristowe) বলেন যে, বিধান বিশেষের অপক্ষতা হেতু তথায় প্রথমে ইউরেট্ অব্ সোডা উৎপন্ন হয়; এবং তথা হইতে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া কর্ণের ও অক্তান্ত কার্টি-লেজে সঞ্চিত হইয়া থাকে।

ইহা একটা কৌলিক পীড়া। ৩০ বৎসরাধিক বয়স্ক পুরুষেই সাধারণতঃ আক্রান্ত হয়। কথন কথন এক পুরুষ ছাড়িয়া পরবর্ত্তী পুরুষে প্রকাশ পায়। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, ইহার বিষাক্ত পদার্থ মাতৃরক্ত দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির এই পীড়া থাকিলে তাহার পৌত্রগণ অপেক্ষা দৌহিত্রেরা অধিক সংখ্যার আক্রান্ত হইরাছে। অধিক পরিমাণে মাংসাহার ও মগুণান (বিশেষতঃ পোর্ট বিয়ার প্রভৃতি) জন্ম, বিলাসপরায়ণতা ও আলম্ভ ব্যক্তি শীতপ্রধান দেশে বা আর্দ্র স্থানে বাসহেতু, বসন্ত ও বর্ষাকালে এবং যাহারা সীসের কর্ম্ম করে, অথবা অন্তবয়সে বিবাহ করে প্রভৃতি কারণে এই রোগ প্রধানতঃ উপস্থিত হইরা থাকে।

কথন কথন অধিক শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম, গাত্রে বিশেষতঃ ঘর্মাবস্থায় শীতল বায়ু লাগান; গ্রন্থিতে আবাত; অতি ভোজন; এবং ক্রোধ, শোক, অতিশয় উল্লাদ ইত্যাদিতে এই রোগ প্রকাশ পায়।

সচরাচর পদের বৃদ্ধাঙ্গুলির এছি বিশেষতঃ মেটটোর্সো কেলেঞ্জিরেল্ (Metatarso-phalangeal) প্রদেশ আক্রান্ত হর। তথন উহা দেখিতে ক্ষীত ও লালবর্ণ। কোন কোন স্থলে অন্তান্ত সন্ধিতেও প্রদাহের চিচ্ছ থাকে। প্রথমে গ্রন্থিছ কার্টি-লেজের উপরিভাগে ইউরেট্ অব্ সোড়া স্ক্লাকারে সঞ্চিত হয়; পরে তথাকার লিগেমেন্ট ও সাইনোভিয়েল বিধানসমূহে ক্রমাণঃ সঞ্চারিত ও সংগৃহীত হয় এবং সেইজন্ত সন্ধি সকল দৃঢ় ও বিক্রত দেখায়। কখন কখন টোফাই সকল চর্ম্ম বিদারণ করিয়া বহির্গত হইয়া থাকে। সময় সময় কর্ণ, নাসিকা, লেরিংস্ ও অক্ষিপল্লবে ঐক্রপ পদার্থ দৃষ্ট হয়। মুত্রম্মত্ত স্থ প্রদাহযুক্ত হয় এবং তাহার স্থানে স্থানে টোফাই নির্গত হইতে

গাউট প্রধানতঃ তুই প্রকার যথা— > নিমুমিত বা রেগিউ-লার (Regular) এবং ২ স্থানিম্মিত বা ইরেগিউলার (Irregular or Non-Articular )। নিয়মিত গাউট পীড়া অকস্মাৎ আরম্ভ হয়। সেই সময়
পাকাশয় মধ্যে অমাধিকা, বৃকজালা, যক্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, বংকম্প, শিরোবেদনা, শিরোঘ্র্ণন, দৃষ্টির বৈলক্ষণা,
আলম্ভ, স্বভাবের পরিবর্ত্তন, অনিদ্রা, স্বপ্রদর্শন, পদের
পেশীতে ক্রাম্প, শাসকাশের মত নিখাসপ্রখাসে কন্ট, অভ্যস্ত
ঘর্মা, স্বয় মৃত্র এবং মৃত্রে প্রচুর তলানি দেখা যায়। কথন কখন
বোগের পূর্বের বা রোগকালে মৃত্রে এলবুমেন পাওয়া যায়।
আবার কোন কোন স্থলে উক্ত লক্ষণ সকল বর্ত্তমান থাকে না
এবং রোগীর মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যবিষ্
রেও বিশেষ কোন
বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না। কেবল মাত্র একটি বা ছইটি সন্ধিতে
কিছু অস্বচ্ছেলতা অমুভূত হয়।

তানেক স্থলে রন্ধনীর শেষভাগে অর্থাৎ রাত্রি ২ ইইতে ধেঘটকার সময় পদের বৃদ্ধাস্থলিতে বেদনা উপস্থিত হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কোন কোন স্থলে বারংবার ঐ গ্রন্থিটিই আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অনেক সময় অস্তান্ত ক্ষুদ্র সন্ধিও পীড়িত হইয়া থাকে। হস্তপদের বৃহৎ সন্ধি সকল কদাচ আক্রান্ত হয়। উহার বেদনা দাহন, বিদারণ বা বিদ্ধনবৎ এবং দিবসে কম হইয়া রাত্রিকালে বৃদ্ধি পায় এবং শীঘ্র অস্থ্র হইয়া উঠে। বলবান্ ব্যক্তিদিগের রোগ্যন্ত্রণা অধিক হয়। সিরম সঞ্চিত হয় বলিয়া সন্ধি সকল স্ফীত; তথাকার চর্ম্ম লালবর্ণ, উত্তপ্ত ও চাক্চিক্যশালী এবং শিরাস্থ্র প্রসারিত এবং স্ফীত স্থান অঙ্গুলি চাপে নত হয়। প্রদাহ হ্রাস হইলে ত্বক্ স্থালিত হইতে দেখা যায় ও তথায় চলকানি উপস্থিত হইয়া থাকে।

শীত ও কম্পের সহিত পীড়া আরম্ভ হয়। শরীর উত্তথ্য ও ঘর্মাবৃত থাকে; কিছু প্রবল বাতরোগের মত অত্যধিক ঘর্ম দেখা যায় না। মূত্র স্বল্প ও রক্ষবর্ণ এবং তাহা ইউরেট্স্ ঘারা পরিপূর্ণ। স্বভাবতঃ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ গ্রেণ ইউরিক্ এসিড্ মূত্রের সহিত বহির্গত হয়। এরপ বোধ হয় ৻য়, গেটে বাতরোগে ইউরিক এসিড্ অধিক পরিত্যক্ত হইতেছে কিন্তু বাতবিক স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। মিউরেক্সিড্ (Murexid) পরীক্ষা ঘারা উহা নির্ণর করা ঘায়। এতঘ্যতীত মূত্রে ক্ষধিক পরিমাণে গোলাপী বর্ণ কিংবা শুর্কির মত তলানি দৃষ্টিগোচর হয়। প্রাতঃকালে জরের বিরাম হইয়া থাকে। অত্যান্ত লক্ষণের মধ্যে রোগী অনিদ্রা, অন্তর্বা, ক্ষামান্দ্য, পিপাসা, কোঠবদ্ধ এবং পদে আক্ষেপ দেখা যায়। পাকাশয় ও যক্রত্রে ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে। পরিশেষে ঘর্মা, উদরাময় কিংবা অস্বচ্ছ মূত্র ত্যাগের পর জন্ম ও বেদনার সম্পূর্ণ বিরাম হয়। ৪।৫ দিন ক্ষথা ২।৪ সপ্তাহের মধ্যে ব্যাধির শাস্তি দেখা যায়। পীড়া

বৎসরাস্তে পুনর্কার উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগ বদ্ধমূল হইলে বৎসরে ২ বা ৩ বার হইতে পারে।

এইরূপে পুনঃ পুনঃ ও পর্যায়ক্রমে রোগ হইলে পীড়া পুরা-তন হইয়া দাঁড়ায় এবং পীড়িত সন্ধি দৃঢ়, বিবৰ্ধিত ও বিকৃত দেখায়। তথাকার চর্ম্ম বেগুনি এবং তাহা নীলবর্ণ শিরা দ্বারা বেষ্টিত হয়। সন্ধি সকলের মধ্যে ইউরেট্ অব্ সোডা সঞ্চিত হইয়া লোষ্টাকার ধারণ করে। তাহাকে চকষ্টোন বা টোফাই (Tophi) অন্তিজ ফীতি বলা যায়। পরিশেষে চর্ম্ম বিদীর্ণ হইয়া ক্ষত উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে পীতাভ পদাৰ্থ বহিৰ্নত হইতে থাকে। কখন কখন চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকার কার্টিলেজ সমূহে টোফাই সঞ্চিত হয়। সচরাচর কর্ণের পশ্চান্তাগেই ইহা দেখা দেয়। তথার প্রথমে একটি জলগুটিকা উৎপন্ন হয়, পরে তাহা বিদীর্ণ হইলে তাহা হইতে এক প্রকার চুগ্ধনিভ শুলু রুস নিঃস্ত হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ২।৩টি গুটিকা হইয়া উক্ত রস গাঢ় হইলে মালার গুটিকাকার দেখা যায়। অধিক দিবস এই বাতরোগে ভুগিলে শরীর শীর্ণ, তুর্বল ও পাংশু বর্ণ হইয়া যায়। সেই সঙ্গে হাৎকম্প এবং পেশীসমূহের ম্পন্দন প্রভৃতি লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে। সময় সময় নিদ্রাকালে দন্তঘর্ষণ ও সামাত্র জর হয়। মূত্রে এলবুমেন থাকে, কিন্তু তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষাক্বত ন্যান। পীড়িত ব্যক্তির দেহে পীতপর্ণিকা ( আর্টি-কেরিয়া), অরুণিকা (এরিথিমা), পামা (এক্জিমা) ও বিচর্চ্চিকা (সোরায়েসিদ) প্রভৃতি চর্ম্মরোগ হইয়া থাকে। কোন কোন রোগীর নাসিকা পর্যায় ক্রমে প্রতাহ উত্তপ্ত লাল বৰ্ণ হইতে দেখা যায়।

অনিয়মিত বা স্থানান্তরগামী বাত।

গেঁটে বাতরোগ সদ্ধি সকলে প্রকাশিত না হইয়া শরীরের অপর বিধান আক্রমণ করিলে স্থানান্তরগামী বাত বলে। ইহা লুপ্ত (Suppressed) এবং আভ্যন্তরিক (Retrocedent) ভেদে ছই প্রকার। সন্ধি সকলে বাতের লক্ষণ সকল সামান্তভাবে থাকিয়া অন্তান্ত স্থানে প্রকাশিত হইবার পর তাহা লুপ্ত হইয়া স্থানবিকন্ন (Metastasis) দ্বারা অন্তান্ত স্থানে সঞ্চালিত হইলে তাহাকে রিট্রোসিডেন্ট গাউট কহে।

ইহাতে সায়ুমণ্ডল আক্রান্ত হইলে শিরোবেদনা, শিরোঘূর্ণন, বৃদ্ধির হ্রান্দ, মৃগী ও আক্ষেপ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে। কথন কথন মেনিপ্লাইটিন্ বা সন্ন্যাসরোগ আসিয়া দেখা দেয়। অন্যান্ত লক্ষণের মধ্যে বিবিধ স্নায়ুশূল, হস্তপদের কণ্ঠকর আক্ষেপ বা অবশতা বর্তমান থাকে। কথন কথন কটিস্নায়ুশূল (Sciatica) উপস্থিত হয়।

পাক্ষন্ত্র আক্রান্ত হইলে পাকাশ্রের নিকট প্রথর আক্ষেপিক বেদনা, অত্যন্ত বমন এবং সময় সময় তুর্বলতা ও হিমাঙ্গের চিহ্ন প্রকাশ পায়। কথন কথন আহার করিতে কষ্ট এবং কোন কোন হলে অন্ত্রশূল বা উদরাময় লক্ষিত হয়। সময় সময় যক্তের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে এবং উহাতে বসা জন্মে। জিহ্বা ও গলদেশে নানারূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। বিশেষতঃ জিহ্বার অভ্যন্তরে বেদনা থাকে।

হৎকম্প ও হৃৎপিণ্ডের স্থানে অস্কচ্ছলতা এবং সময় সময়
মৃচ্ছা বা শরীর হিমান্দ হইয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পানন—কথন
বা অতিমৃত্ব ও বিরামযুক্ত এবং কথন বা ক্রত ও অনিয়মিত; নাড়ী অত্যন্ত কুর্বল ও ক্ষীণ থাকে। কোন কোন স্থলে
বক্ষঃশূল (Angina Pectoris) পীড়া উপস্থিত হয়। তরুণ
বাতরোগে হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে যে সকল পরিবর্তন ঘটে,
ইহাতে তদ্ধপ হয় না; কিন্তু হ্রেষ্টে মধ্যে শুল্র শুল্র দাগ
এবং ভাল্ভ শুলিতে প্রাচীন প্রদাহ বা অপক্ষষ্টভার চিহ্ন
বর্তমান থাকে।

শ্বাসকাশ, শুষ্ককাশ এবং কথন কথন এন্ফিসিমা প্রভৃতি কাশরোগও হইতে পারে। শ্লেমাতে ইউরিক এসিডের স্ক্র কণিকাসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সময় অত্যন্ত হাঁচি হয়।

মূত্রযন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ববিৎ নানা বিক্বতি উপস্থিত হইরা থাকে; তদ্যতীত প্রাচীন সিপ্টাইটিন্ ও মূত্রে পাথরাদি আসিয়া দেখা দেয়। চর্ম্মে পুরাতন এক্জিমা, সোরায়েসিস, আর্টিকেরিয়া, প্রোইগো ও এক্নি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ এবং কখন কখন আইরাইটিন্ বা দৃষ্টির ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়া থাকে।

ক্ষমাটিজম্ ও ক্ষমাটিক্ আর্থ্রাইটিসের দহিত এই রোগের ভ্রম হইতে পারে। বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহাদের পার্থক্য নির্দেশ করা আবশুক।

গেঁটে বাত রোগের প্রবল অবস্থায় কদাচ মৃত্যু হইয়া থাকে। কিন্তু আভ্যন্তরিক যন্ত্রসমূহ আক্রান্ত হইলে বিপদ ঘটিবার সন্তাবনা। পুনঃ পুনঃ বা পর্য্যায়ক্রমে কিংবা কৌলিক ভাবে হইলে শরীর ক্রমশঃ শীর্ণ হইতে থাকে। মূত্রযন্ত্রে পুরাতন প্রদাহ থাকিলে পীড়া কঠিন বলিশ্বা জানিবে।

রোগের পুনঃ পুন আক্রমণাবস্থায় রজনীতে একটি মৃহ বিরেচক বটিকা (পিল কলসিস্থ কং ও গ্রেণ ও ক্যালমেল ২গ্রেণ) দিয়া প্রদিন প্রাতঃকালে বিরেচনার্থ সেনা ও সল্ট প্রয়োগ করিবে। এই পীড়ার বিশেষ ঔষধ কল্চিকম্। ইহা বাইকার্জনেট্ কিংবা এসিটেড্ অব্ পটাশ, অথবা কার্জনেট্ অব্ লিথিয়ার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। জর থাকিলে উপরিউক্ত ঔষধ সকল লাইকর এমোনিয়া এসিটেটিসের সহিত দেওয়া উচিত।

উত্তাগাধিক্য থাকিলে এণ্টিফেরিন, এণ্টিপাইরিন বা ফেনাসিটিন স্থলমাত্রায় ব্যবহার্য। কখন কখন স্থালিসিলেট্ অব্
সোডা দ্বারা উপকার দর্শে; পাইপারেজাইন বিশেষ উপকারী।
চর্মের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবার জন্ত উষ্ণ পানীয় এবং উষ্ণ বাষ্পস্থান ব্যবহার করা যাইতে পারে। বেদনা নিবারণার্থ অহিফেন
ও মর্ফিয়া প্রয়োজ্য। নিজার জন্ত পারয়্যাল্ডিহাইড বা সল্ফোনালু
বিশেষ উপকারী। প্রথমে লঘুপাক আহার করিতে দিবে।
রোগী হর্বল হইলে স্থপ, হয়্ম প্রভৃতি বলকারক দ্রন্য ও স্বল্প পরিমাণে ব্রাণ্ডি দেওয়া আবশুক। পোর্ট কিংবা বিয়ার মন্ত ব্যবহার
নিষিদ্ধ। আক্রান্ত সদ্দিগুলিতে ওপিয়াই, বেলেডোনা, কিংবা
একোনাইট্ লিনিমেন্ট মর্দ্দনপূর্বাক ক্লানেল দ্বারা আর্ভ করিয়া
রাখিবে। রক্তমোক্ষণ করা উচিত নহে; কিন্তু সময় সময় ব্লিপ্টার
সংলক্ষে উপকার দর্শে। প্রদাহ হ্রাস হইলেও ব্যাণ্ডেজ্ বন্ধন করা
বিধেয়; কেন না তন্ধারা গাঁইটের স্ফ্রীতি কমিয়া যায়।

বিরামাবস্থায় অথবা পুরাতন পীড়ায় রোগীকে সর্বাদা ফ্রানেল পরিধান, নিয়মিত আহার ও ব্যায়াম পরামর্শ দিবে। কথন কথন ইহা দারাও রোগারোগ্য হইয়া থাকে। অধিক মাংস, শর্করাযুক্ত দ্রব্য বা ফল কিংবা মদিরা ব্যবহার করা উচিত নহে। মাংসের মধ্যে মেষ ও পক্ষীর মাংস ব্যবহার করা যাইতে পারে। কেহ কেহ কেবল শাক সব্জির তরকারী ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। ক্ল্যারেট, মোজেল বা সেরি অল মাত্রায় দেওয়া চলে, চা অথবা কফি সামান্ত পরি-মাণে ব্যবহার করিলে দোষ হয় না; বরং স্বল্প মাতায় উপকার দর্শে। অনেকন্তলে সাধারণ লবণের পরিবর্ত্তে সৈদ্ধব কিংবা অন্ত শ্বণ ব্যবহার করিয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। সর্বনাই পরিষ্কার জল ব্যবহার করা উচিত। সোডাওয়াটার সেবন নিষিদ্ধ। চম্মের ক্রিয়া বুদ্ধি করিবার জন্ম টর্কিস্ কিংবা উষ্ণ জলে গা পোঁছার মত স্নান (Hot-bath) করান যাইতে পারে। নিরম্ভর কোন বিষয় চিন্তা বা রাত্রি জাগরণ করা উচিত নহে। যে স্থানে সহসা বায়ুর পরিবর্ত্তন হয় না এরূপ উষ্ণ প্রদেশে বাস করিলে বিশেষ ফল লাভ হয়। বিরাম সময়ে কার্স্থানেট্ অব্ পটাশ কিংবা লিথিয়ার সহিত ভাইনম্ অথবা এক ট্রাক্ট কলচিকাই দিবসে ৩ বার সেবনার্থ দিতে পারা যায়। অন্তান্ত ওষধের মধ্যে কুইনাইন্, টিং বা ইন্ফিউজন্ সিঙ্কোনা, লোহঘটিত ঔষধ সকল, আর্মেনিক, গোয়েকম, পোটাশি আইওডিড ্বা ব্রোমিড, বেঞ্গেয়েট্ অব্ এমোনিয়া, ফম্টে অব্ সোডা বা এমোনিয়া, নাইটেট্ অব্ এমাইল, লেবুর রস ও বিবিধ ধাতৰ জল ব্যবহার্য।

পীড়িত সন্ধির উপর এনোডাইন লিনিমেন্ট দারা মৰ্দন এবং

পুরাতন অবস্থায় পটীবন্ধন করা উচিত। ক্ষত হইলে কার্কনেট্
অব্পটাশ বা লিথিয়ার লোসনে বস্ত্রথণ্ড আর্দ্র করিয়া তহপরে
জড়াইয়া রাথিবে।

পীড়া সন্ধ্রিহারপূর্বক কোন আভ্যন্তরিক যন্ত্রে গমন করিলে সন্ধিন্তলে উত্তেজক লিনিমেন্ট মর্দ্দন করা উচিত। মন্তিদ্ধ আক্রান্ত হইলো ইথার, মন্ত ও কাদ্দার ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কথন কথন গ্রন্থিতে ষ্ট্রাপ বাঁধিলে উপকার দর্শে।

B পোটাশি এসিটাস
ভাইনম্ কল্চিকম্
ইন্ফিউজন্ সিন্কোনা
একমাত্রা দিবসে ও ঘণ্টা অন্তর।

একটা বটকা দিবসে ও বার।

সামান্ত বাতরোগে মনসাপত্র অগ্নুগুভাপে সেঁকিয়া তাহার রস প্রদাহযুক্ত গ্রন্থিসন্ধিতে মর্দন করিলে উপকার দর্শে। কথন কথন কুলকাঠের বা আকল কাঠের আগুন জালিয়া সেই স্থানে সেক দিলে ফল হয়। অর্কপত্র বা কদম্বপত্র সেঁকিয়া ফোলা গাঁইটে বঁাধিলে সন্ধির ক্ষীতি অনেক কমিয়া যায়। এরপ স্থলে কেহ কেহ পীড়াযুক্ত সন্ধিতে তার্পিণ তৈল, কপূর ও ছাঁচি সরিষার তৈল কিংবা কোন লিনিমেন্ট মালিস করিয়া লবণ যোগে গেড়ো কচুর কচি পাতা খণ্ড থণ্ড করিয়া বাঁধিতে পরামর্শ দেন। উহাতে সন্ধিস্থলে সঞ্চিত বিকৃত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া পীড়া অনেকটা উপশমিত হয়। গন্ধভাছলিয়ার পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই বাঙ্গের স্বেদ দিলে এই রোগে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

বাতশীর্ষ (ক্রী) বাতশু শীর্ষমিব। বস্তি। (রাজনি°)
বাতশূল (ক্রী) বাতজগু শূলরোগ। [শূলশন্স দেখ।]
বাতশোণিত (ক্রী) বাতজং শোণিতং হুষ্টরক্তং যত্র। বাতরক্তরোগ। [বাতরক্ত শন্স দেখ।]

বাতশোণিতিন্ (ত্রি) বাতরক্তরোগী। বাতশ্রেত্মজুর (পুং) জররোগভেদ। ইহার লক্ষণ— "বাতশ্রেমকরৈর্বাতকফাবামাশ্রাশ্রয়ো।

বহির্নিরস্ত কোষ্ঠাগ্নিং রসগো জরকারিণী ।
প্রাগ্রুপে বাতকফরোঃ স্থাতাং বাতকফজরে।
কৈমিত্যং পর্ব্বণাং ভেদো নিদ্রাগোরবমেব চ।
শিরোগ্রহপ্রতিশ্রায়্য কাসস্বেদাপ্রবর্ত্তনম্।
সন্তাপো মধ্যবেগশ্চ বাতশ্লেম্মজরাক্বতিঃ।"

(ভাবপ্র° জরাধি°)

বাত ও কফবর্দ্ধক আহার এবং বিহারদারা বায়ু ও কফবর্দ্ধিত

হইরা আমাশরে গমন করে, পরে ঐ দ্যিতবায় ও কফ কো ছিন্তু আমিকে বাহিরে আনিয়া জর উৎপাদন করিয়া থাকে। বাতশ্রেম-জর হইবার পূর্বের বাতজর ও কফজরের পূর্বেরূপ সকল মিলিত-ভাবে প্রকাশ পায়। এই জরে শরীর আর্দ্রবিস্তার্তের ভায় বোধ, পর্বভেদ অর্থাৎ গ্রন্থিবেদনা, নিদ্রা, শরীরের গুরুতা, শিরঃপীড়া, প্রতিশ্রার, কাস, অতিশয় বর্মা, সন্তাপ, এবং জরের বেগ মধ্যম হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ জর শব্দে দেখ।]

বা**তস্থ** (পুং) বাতস্ত স্থা টচ্স্মাসাস্ত। বায়ুস্থা, অগ্নি, হতাশন। (ভাগবত ডাচা২১)

বাতসঙ্গ (পুং) বাতরোগ।

বাতসহ ( ত্রি ) বাতং বাতজনিতরোগং সহতে সহ-অচ্। অত্যন্ত বায়ুযুক্ত, বায়ুরোগগ্রন্ত।

'বাতাসহো বাতসহো বাতৃলো বাতুলোহপি চ।' ( শব্দর্জা°) ২ বায়ুবেগসহনশীল।

ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।

উশ্বিক্ষমাং দৃঢ়াং ক্বথা কুস্তীমিদমুবাচ হ।" (ভারত ১।১৪২।৫)

বাতসার (পুং) বিষরুক্ষ। (বৈছকনি°)

বাতসার্থি (পুং) বাতঃ সার্থিঃ সহায়ো যশু। অগ্নি। বাতস্কন্ধ (পুং) বাতশু স্কন্ধ ইব। আকাশের ভাগবিশেষ, যেন্থলে বায়ু বহে।

বাতস্তম্ভনিকা (স্থী) চিচ্চ, চলিত তেতুল। (বৈছকনি°) বাতস্বন (ত্রি) বাত এব স্বনঃ শলো যশু। স্বায়ি। (ঋক্ ৮।৯১।৬) বাতহত (ত্রি) বাতেন হতঃ। ১ বায়ুদারা হত। ২ বাতুল। (দিব্যা° ১৬৫।১৩)

বাতহতব্যুন্ (ক্নী) নেত্ৰবৰ্ষ গত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিমুক্তসন্ধিনিশ্চেষ্টং বন্ধ যন্ত নিমীল্যতে।

এতদাতহতং বিভাৎ সক্লবং যদি বা কৃজম্ ॥"(সুক্রুত উ°৩অ°)
যে নেত্ররোগে বেদনার সহিত বা বেদনা না হইয়া
বর্জ সন্ধিবিশ্লেষ প্রযুক্ত নিমেষ উন্মেষরহিত হয় এবং সঙ্কোচনে
অশক্ততা হেতু নেত্র মুদিত হয় না, তাহাকে বাতহতবর্জু
কহে। [নেত্ররোগ শব্দ দেখ।]

বাতহন্ ( ত্রি ) বাতং হস্তীতি হন-কিপ্। বাতম, বাত-নাশকৌষধ। ( বৈছক )

বাতহর (পুং) হরতীতি হৃ অচ্, বাতস্ত হর:। বাতনাশক।
বাতহরবর্গ (পুং) বাতনাশক দ্রব্যসমূহ, যথা—মহানিম্ব,
কার্পাস, ছই প্রকার এরও, ছই প্রকার বচ, ছই প্রকার
নিক্ত তী এবং হিন্ধু এই সকল দ্রব্য বাতহরবর্গ নামে অভিহিত।
বাতহুড়া (স্ত্রী) > বাত্যা। ২ পিছিলন্ফোটকা। ৩ বামা,
যোষিং। (মেদিনী)

বাতহোম (পুং) হোমকালে সঞ্চালিত বায়ু। (শতপথব্রা°৯।৪২।১) বাতাখ্য (ক্লী) বাতআখ্যা যশু। বাস্তুভেদ, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকে গৃহ থাকিলে তাহাকে বাতাখ্য বাস্তু কহে, এই বাতাখ্য বাস্তু গৃহস্থের শুভপ্রদ নহে, কারণ ইহাতে কলহ ও উদ্বেগ হয়। "দেওবধো দওাখ্যে কলহোদ্বেগঃ সদৈব বাতাখ্যে।"

( বৃহৎসংহিতা ৩০০১ )

২ বাত এই আখ্যাযুক্ত, বাতনামবিশিষ্ট।
বাতাট (পুং) বাত ইব অটতি গচ্ছতীতি অট্-অচ্।
১ স্থ্যাশ। (ত্রিকা°) ২ বাতমুগ। (শন্ধরত্না°)
বাতাও (পুং) বাতদ্ধিতৌ অণ্ডৌ ফরাং। মুদ্ধরোগবিশেষ।
ইহার লক্ষণ —"বুষণৌ দ্ধরেদ্বায়ুঃ শ্লেমণা যন্ত সংবৃতঃ।
তন্ত মুদ্ধশচলত্যেকো রোগো বাতাওসংজ্ঞকঃ॥" (মাধ্বকং)
যাহার দ্ধিত বায়ু শ্লেমার সহিত মিলিত হইয়া বৃষ্ণদ্মকে
দ্ধিত এবং একটী মুদ্ধ চালিত হইলে তথন ইহাকে বাতাওরোগ কহে।

বাতাতপিক ( क्री ) রসায়নের প্রকার ভেদ। (বাভট উ°০৯ অ°) বাতাতীসার ( পুং ) বাতজন্তঃ অতীসারঃ। বায়ুজন্ত অতী-সার রোগ। ইহার লক্ষণ—এই অতীসাররোগে কিঞ্চিৎ রক্ত-বর্ণ, ফেনাবিশিষ্ট রুক্ষ এবং অপক্ষ মল শব্দ ও বেদনার সহিত্ত পরিমাণে অল্প অথচ মুহুর্মুস্থ নির্গত হইতে থাকে।

[ অতীসার রোগ দেখ ]

বাতাত্মক (পুং) বাত আত্মা যহা, কপ্ সমাসাস্তঃ। বাত-প্রকৃতি।

বাতাত্মজ (পুং) বাতন্ত আন্মজঃ। বাযুপুত্র, হনুমান্, ভীমদেন।
বাতাত্মন্ (ত্রি) বাতরূপ প্রাপ্ত। (শুরুষজু ১৯৪৯ মহীধর)
বাতাদ (পুং) বাতার বাতনিবৃত্তরে জন্ততে ইতি অদ-ঘঞ্।
(Prunus amygdalas) ফলবৃক্ষ বিশেষ, বাদামগাছ, হিন্দী
ও বদ্বে জংলিবাদাম। তৈলঙ্গ বেদম। তামিল নড়বড়ুম।
এই বাদাম কটু, মিষ্ট ও বন বাদাম ভেদে তিন প্রকার।
পর্যায়—বাতবৈরী, নেত্রোপমফল, বাতাম। গুণ—উষ্ণ, স্থান্নির্গ্ন,
বাতত্ম, শুক্রকারক, গুরু। ইহার মজ্জাগুণ মধুর, বৃষ্য, পিত্ত ও
বায়্নাশক, স্লিয়্ক, উষ্ণ, কফকারক এবং রক্ত পিত্ত বিকারের
পক্ষে বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্রত্রণ) [বর্গীর বাদাম দেখ]

বাতাধিপ (পুং) বাত্ত অধিপঃ। বায়ুর অধিপতি। বাতাধ্বন্ (পুং) বাতায় বাতগমনায় অধ্বা। ৰাতায়ন, জানেলা, বায়ু আদিবার পদ্ধা। (ভাগ্বত ১০।১৪।১১)

বাতানুলোমন (তি) বাতস্য অন্নলোমনঃ। বায়ুর অন্নলোম করণ, বায়ু যাহাতে অন্নলোম হয়, তাহার উপায় বিধান, ধাতুদিগের যথাপথে গমনকে অন্নলোমন কহে। (স্কুক্ত)

বাতাকুলোমিন্ (ত্রি) বাতালুলোম অস্তার্থে ইনি। বায়ুর অনুলোমযুক্ত, যাহাদের বায়ুর অনুলোম গতি হয়। ( সুশ্রুত) বাতাপহ (ত্রি) বাতং অপহস্তি হন-ক। বাতম, বাতনাশ-কারক।

বাতাপি (পুং) অমুর বিশেষ। এই অমুর হলাদের ধমনী নামক পত্নীতে জন্মগ্রহণ করে। অগস্ত্য ইহাকে ভক্ষণ করেন। (ভাগবত) এই অস্থর কন্নান্তরে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ও সিংহিকা-গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে। ( মৎদ্যপু° ৬অ°, অগ্নিপু° কাশ্রপীয় বংশ) মহাভারতে লিখিত আছে,—বাতাপি ও ইবল নামে হিংসাপরায়ণ তুই অস্তুর ছিল। বাতাপি ছাগাদির বেশে অবস্থান করিত, ইহাদের গ্যহে কোন অতিথি আসিলে ইন্থল ছাগ বা মেষক্ষপী বাতাপিকে হনন করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করিতে দিত। ভোজনের পর ইবল সঞ্জীবনীমন্ত্রপ্রভাবে তাহাকে জীবিত করিয়া আহ্বান করিলে বাতাপি অতিথির উদরদেশ বিদারণ করিয়া নির্গত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইত। এইরূপে অস্তরদর প্রতিনিয়ত জীবহিংসানিরত ছিল। একদা মহর্ষি অগস্ত্য তাহার গহে অতিথি হইলে মেষরূপী বাতাপিকে হনন করিয়া ঋষিকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিল, মহর্ষি অগস্ত্য ইহাকে স্থসংস্কৃত করিয়া ভোজন করিলেন। পরে ইন্থল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিলে অগস্ত্যের পায়ুদেশ হইতে মেঘ গর্জনের শব্দ নির্গত হইতে লাগিল। তথন অগন্ত্য কহিলেন, ইন্ত্রল। বাতাপি আমার উদরে জীর্ণ হইয়াছে, এখন তাহার আশা পরিত্যাগ কর। এইরূপে জগস্তা বাতাপিকে নিহত করেন। (ভারত বনপ° ৯৭-৯৮৯°)

অগস্তোর প্রণামমন্ত্র যথা—

"ৰাতাপিৰ্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ নিরাক্বতঃ। সমুদ্রঃ শোষিতো যেন সমে২গস্ত্যঃ প্রসীদতু॥"

২ স্থূল শরীর। "বাতাপে পীব ইন্তব" (ঋক্ ১।১৮৭৮)
বোতাপে বাতেন প্রাণেনাপ্নোতি স্থানির্বাহমিতি, বাতেনাপ্যায়তে ইতি বা বাতাপি শরীরং' (সায়ণ)

বাতাপিদ্বিট (পুং) বাতাপিং দেষ্টাতি দিষ্-কিপ্। অগস্ত্য-মুনি। (হেম)

বাতাপিন্ (পুং) বাতাপি নামক অস্ত্র।
বাতাপিপুর, প্রাচীন চালুক্যরাজ প্রলিকেশীর রাজধানী। বর্ত্তনান নাম বাদামী। [প্রর্ণে বাদামী শব্দ দেখ।]

বাতাপিসূদন (পুং) বাতাপিং স্থদতে ইতি স্থদ-লা। অগন্তা। বাতাপিহন্ (পুং) বাতাপিং হন্তি হন-কিপ্। অগন্তা। (ত্রিকা°) বাতাপিহন্ (পুং) বাতাপিং হন্তি হন-কিপ্। অগন্তা। (ত্রিকা°) বাতাপ্য (ত্রি) > বায়পূর্ণ। ২ গেঁজলা ভাঙ্গন। ৩ জল, উদক। ৪ সোম। (ঋক্ ১১১৩৫ সায়ণ) বাতাভিষ্যনদ (পুং) বায়ু জন্ম অন্ধিরোগভেদ, বায়ু জন্ম উঠা। ইহার লক্ষণ—এই বাতাভিষ্যন্দ রোগে নেত্র স্থানীবদ্ধবং বেদনাযুক্ত, জড়ভাবাপন্ন, রুক্ষ ও শুফ্কভাববিশিষ্ট হয়, উহাতে বালুকা পতনের ন্যায় থর থর করে এবং উহা হইতে শীতল অশ্রুস্রাব এবং রোগীর শিরঃশূল ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

( ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি° ) [ নেত্ররোগ দেখ। ]

বাতাল্র (ক্নী) বায়ু সস্তাড়িত মেঘমালা। বাতাম (পুং) বাদাম। [বর্গীয় বাদাম দেখ।] বাতামোদা (স্ত্রী) বাতেন প্রস্থত আমোদো যস্তাঃ। কস্ত্রী। বাতায় (ক্নী) পত্র। গাছের পাতা।

বাতায়ন (ক্রী) বাতভ অয়নং গমনাগমনমার্গঃ। ১ গবাক্ষ, জানেলা। শাস্ত্রে ইহা দারা পরের বাধা নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রবাধাং ন কুর্বীত জলবাতায়নাদিভিঃ।

কারমিত্বা তু কর্মাণি কারুং পশ্চাৎ ন বঞ্চয়েও॥" (কুর্মপু৽১৫৩০°)
(পুং) বাতস্থেব অয়নং গতির্বস্ত। ২ ঘোটক। (ত্রিকা°)
৩ অনিলের গোত্রাপত্য। ইনি ঋক্ ১০।১৬৮ স্থক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। ৪ উলের গোত্রাপত্য। ইনি ঋক্ ১০।১৮৬ স্থক্তের
মন্ত্রদ্ধী ঋষি।

বাতায়নীয় (পুং) বাতায়নপ্রবর্ত্তিত বেদের শাখাভেদ। বাতায়ু (পুং) বাতময়তে ইতি অয় বাছলকাৎ উণ্। ১ হরিণ। বাতারি (পুং) বাতভা বাতরোগভা অরি:। ১ এরও বুক্ষ। ২ শতমূলী। ৩ পুত্রদাত্রী। ৪ শেফালিকা। ৫ যবানী। ৬ ভার্গী। ৭ সুহী। ৮ বিড়ঙ্গ। ৯ শূরণ। ১০ ভল্লাতক। ১১ জতুকা, জন্তকা লতা। ১২ শতাবরী। ১৩ খেতনিগুঞী। ১৪ পীতলোধ্র। ১৫ শুক্লরসোন। ( বৈছক্নি°) ১৬ তিলকবুক্ষ। ১৭ পৃথুশিষ্ঞাণাক। ১৮ খেতৈরও। ১৯ নীলবুক্ষ। (রাজনি°) বাজারি (পুং) মুক্ত্দি ও এগ্লাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-পারা > ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ত্রিফলা মিলিত ৩ ভাগ, চিতামূল ৪ ভাগ, গুগ্গুলু ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য এরগুতৈলের সহিত মদিন করিয়া গুড়িকাপ্রস্তুত করিবে। অমুপান—শুঁঠ ও এরগুমূলের কাথ বা আদাররস ও তিলতৈল। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরগুতৈল মাখাইয়া ষেদ প্রদান করিতে হয়। পরে বিরেচন হইলে স্লিগ্ধ ও উফদ্রব্য ভোজন করাইবে, ইহাতে বুদ্ধি রোগ প্রশমিত হয়।

( ভৈষজ্যরত্না° মুকর্দ্ধি ও ব্রধ্নাধি°)

বাতারিগুণ্গুলু (পুং) বাতব্যাধিরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। বাতারিগুণ্গুলু (পুং) আমবাত রোগাধিকারে ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—এরগুতৈল, গদ্ধক, গুণ্গুলু ও ত্রিফল। একত্র পেষণ করিয়া লইবে। সহায়ুরূপ মাত্রায় একমাসকাল ক্রমাগত

প্রাতঃকালে উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে আমবাত, কটীশূল ও পঙ্গুতা প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আশু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরোগাধি°)
বাতাপ্য (ত্রি) বাতহারা প্রাপ্তরা। 'বাতাপ্যং বাতেন প্রাপ্তরাণ
বাততুল্যেন শীঘ্রকারিণা ত্বয়া পাতব্যং।'(ঋগ্ভাষ্যে সায়ণ ১।১২১।৮)
২ উদক, জল। 'বাতাপ্যমূদকং ভবতি বাত এতদাপ্যায়য়তি'।
বাতারিতভুলা (স্ত্রী) বিড়ঙ্গা। (রাজনি॰)
বাতালী (স্ত্রী) বাতশ্র আলী যত্র। বাত্যা,বায়ু।(উণ্৪।১২৪উজ্জল)

"কিং নামোৎপাতবাতালী বাহভ্যাং জাতু বধ্যতে।"
বাতাশিন্ (ত্রি) বাতমশ্লাতি অশ-ঘঞ্। প্রনাশ।
বাতাশিন্ (ত্রি) বাতমশ্লাতি অশ-দিনি। প্রনাশিন্।
বাতাশিন্ (ত্রি) বাতমশ্লাতি অশ-দিনি। প্রনাশিন্।
বাতাশ্র (পুং) বাত ইব শীঘ্রগো অখঃ। কুলীনাখা, পর্যায়—
হয়োত্তম, জাত্য, অজানেয়। (ত্রিকা॰)

"তদিমং মাং বিজানীহি লক্ষীসেনং বরাননে।
আনীত্রিহ বাতাখেনারুষ্ঠাথেটনির্গুত্বম্য।"(কথাসরিৎসাঁ° ৬৬।১৭৪)

বাতা জীলা (স্ত্রী) বাতেন অজীলা। বাতব্যাধিরোগবিশেষ।

"নাভেরধন্তাৎ সঞ্জাতঃ সঞ্চারী যদিবাচলঃ।

অস্ত্রিলাবদ্দনো গ্রন্থিরর্জনায়ত উন্নতঃ।

বাতা জীলাং বিজ্ঞানীয়াৎ বহির্মার্গবিরোধিনী দ্॥" (মাধবনি°)

যদি নাভির অধোদেশে অস্তীলা (গোলাকার প্রস্তর) সদৃশ

কঠিন গ্রন্থি উৎপন্ন হয় এবং ঐ গ্রন্থি কখন সচল কখন বা

নিশ্চলভাবে থাকে এবং উদ্ধান্তনবিশিষ্ট, উন্নত এবং মলমূত্রের

অবরোধকারী হয়, তাহা হইলে তাহাকে বাতা জীলা কহে।

এই রোগে গুলা ও অস্তর্বিজ্ঞার চিকিৎসা বিধের।

[বাতব্যাধি দেখ।]

বাতাসহ (ত্রি) বাতং বাতঞ্জনিতরোগং আসহতে ইতি আ-সহ-অচ্। বাতুল। (শব্দরত্না•)

বাতান্দ্র (ক্লী) বাতেন অঞ্জঃ। বাতরক্ত, বাতরক্তরোগ।
বাতাহত (ত্রি) বায়্তাড়িত। "বসন্তবাতাহতেব শিশিরশ্রাঃ"
(পঞ্চন্ত্র) বাতহত এক্রপ পদও হয়।

বাতি (পুং) বাতি গছতীতি বা (বাতের্নিং। উণ্ ৫।৬) ইতি অতি। বায়ু। 'বাতিবায়ুর্ম ক্লোতঃ শ্বসনঃ প্রনোনিলঃ।'
(অমর্টীকার ভরতধৃত সাহ্মাক)

২ স্বৰ্যা। ৩ চক্ৰ। 'বাতিরাদিত্যসোময়োঃ' (রভস্)
বাতি (দেশজ) বর্ত্তিকা শব্দজ। ইংরাজীতে ইহাকে Candles
বলে। পশ্যাদির বসা এবং বিভিন্ন প্রকার তৈল বাযুর চাপবিশেষে গাঢ় করিয়া বাতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। মোমের বাতি
পরিত্র এবং চর্বির বাতি হইতে উহা স্বতম্ভ জিনিষ।

[ মেটে তৈল, বর্ত্তিকা প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বাতিক (পুং) বাতাদাগতঃ বাত-ঠঞ্। বায়ুজ ব্যাধি, বায়ু জন্ম রোগ।

> "ৰাতিকো ৰাতজো ব্যাধিঃ পৈত্তিকঃ পিত্তসম্ভবঃ। শৈমিকঃ শ্লেমসম্ভূতঃ সমূহঃ সান্নিপাতিকঃ॥" ( রাজনি॰ )

(ক্নী) বাত (বাতপিত্তশ্লেজ্য: শমনকোপন্যোক্পসংখ্যানং। পা ধাসতিচ) ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা চঞ্। ২ বায়ুর শমন ও কোপনদ্রব্য। (ত্রি) ৩ বাতিক রোগাক্রাস্ত, বাচাল।

"অপরে স্ক্রবংস্তত্র বাতিকাস্তং মহীপতিম্।

যুধিষ্ঠিরস্ত যজ্ঞেন ন সমেহোষতে ক্রভুঃ॥" (ভারত ৩।২৫৬।৩)

বাতিকথণ্ড (পুং) বাতিকষণ্ড। [ বাতিকষণ্ড দেখ । ] বাতিকপ্রিয় (পুং) অমবেতস। (বৈছকনি॰)

বাতিকরক্তপিত্ত (ক্লী) বায়ু জন্ম রক্তপিত। বাতিকয়ণ্ড (পুং) বাতিকেন ষণ্ডঃ। গর্ভবিকার জন্ম নষ্টবুষণ পুরুষ। মাহার বায়ু ও অগ্নির দোষ হেতু বুষণদ্বয় নষ্ট হয়, তাহাকে বাতিকষণ্ডক কহে।

"ৰায় গিনোবাছ মণৌ তু যন্ত নাশং গতো বাতিকমগুকঃ সঃ।" (চরক শারীরস্থা৹ ২ অ•

বাকিগ (পুং) বাতিং বায়ুং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ ভণ্টাকী। (ত্রি) ২ ধাতুবাদী। (মেদিনী)

বাতিগম (পং) বাতিং বায়ং গময়তি প্রাপন্নতীতি গম-অচ্। বার্ত্তারু। (শব্দরক্লা৽)

বাতিঙ্গন ( পুং ) বার্ত্তাকু। ত্রিকা• )

বাতীক (পুং) পক্ষিবিশেষ, বিদ্ধিরজাতীয় পক্ষী। এই পক্ষীর মাংস-গুণ—লঘু, শীতল, মধুর ও ক্ষায়। (সুশ্রুত স্ত্রস্থা° ৪৬অ°)

বাতীকার (পুং) বাতকর। ( অথর্ব নাচাই ।)

বাতীকৃত ( ক্লী ত্রি ) বাতযুক্ত। ( অথর্ব ৬।১•৯।৩ )

বাতীয় (ক্লী) বাতায় বাতনিবৃত্তয়ে হিতঃ বাত-ছ। কাঞ্জীক। বাতুল (পুং) > বাতা। (ত্রি) ২ বাতবিকারাসহ। ও উন্মত্ত,

পাগল। (অমরটীকা ভরত)

বাতুলানক ( পুং) নগরভেদ। ( রাজতরঙ্গিণী)

বাভুলি ( স্ত্রী ) তরুতূলিকা, চলিত বাহড়। ( হারাবলী )

বাতৃক (পুং) মৎস্থবিশেষ। (রাজনি°)

বাতুল (পুং) বাতানাং সমূহ: (বাতাদূল:। পা ৪।২।৪২)
ইত্যন্ত বার্ত্তিকোজ্যা উল, বদা বাতা: সন্ত্যাম্মিনিতি বাত (দিগ্রাদিভ্যান্ট। পা।২।৯৭) ইতি লচ্ 'বাতদন্তবলেতি' উঙ্, যদা
বাতানাং সমূহ: বাতং ন সহতে ইতি বা (বাতাৎ সমূহে চ, বাতং
ন সহতে ইতি চ। পা ৫।২।১১২) ইত্যন্ত বার্ত্তিকোজ্যা
উলচ্। ১ বাতা। (ত্রি) ২ বাতাসহ। ৩ উন্মত্ত,
পাগল। (অমরটীকা ভরত)

বাতুলতন্ত্র, একখানি প্রদিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র। ইহা বাতৃলাগম, বাতুলশাস্ত্র, বাতুলোত্তর তন্ত্র বা আদিবাতুলতন্ত্র, বাতুলশুদ্ধাগম বা
বাতুলস্ত্র নামে পরিচিত। হেমাদ্রি এই তন্ত্রের বচন উদ্বৃত
করিয়াছেন। অনেকে "বাতুল" এরপ লিথিয়া থাকেন।

বাতেশ্বতীর্থ (ক্নী) তীর্থভেদ।

বাতে খি ( তি ) বাতজ (রোগ)। ( সুশ্রুত )

বাতোদর (ক্লী) বাতেন উদরং। বাতজনিতোদররোগ বিশেষ।
বাতজনিত উদর রোগে হস্ত, পদ, নাভি ও কুক্ষিতে শোথ
হয় এবং কুক্ষি, পার্য, উদর, কটি, পৃষ্ঠ ও পর্বসমূহে বেদনা,
শুক্ষকাস, শরীরবেদনা, দেহের শুক্ষতা, মলকাঠিছ, হুগাদির
শ্রামতা ও অরুণতা এবং উদর ক্থন বৃদ্ধি কথন বা হ্লাস হয়,
উদরে স্থানীবিদ্ধ বা ভেদনের স্থায় বেদনা বোধ হয়, শরীর কুফবর্ণ
শিরাসমূহে ব্যাপ্ত, উদর ক্ষীত এবং উহাতে আঘাত করিলে
বাতপূর্ণ চর্মপুটকের স্থায় শব্দ হইয়া থাকে, ইহাতে বেদনা ও
শব্দের সহিত বায়ু সমস্ত কোঠে বিচরণ করে।

(ভাবপ্র° উদররোগাধি°)

বাতে দিরিন্ ( ত্রি ) বাতে দিররোগী। বাতে দিন ( ত্রি ) বাতমুণয়তি উল-অণ্। বায়ুখীন। স্তিয়াং টাপ্। বাতোনা, গোজিহবাকুপ। (রাজনি°)

বাতোপধৃত (ত্রি) বাতকম্পিত। ( ৠক্ ১০।৯১।৭)
বাতোন্মী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ১১টী অক্ষর
থাকে। তন্মধ্যে ১, ২, ৩, ৪, ৭, ৮, ১০, ১১ বর্ণ শুলু এবং
৫, ৬ ও ৯ বর্ণ গুরু।

বাতোল্বন (ত্রি) বাতেন উল্লঃ। বাতাধিক। (পুং) সান্নি-পাতিক জর বিশেষ, বাতোল্বন জর। ইহার লক্ষণ—

> "খাসঃ কাসো ভ্রমো মূর্চ্ছা প্রলাপো মোহ বেপথুঃ। পাশ্বভ্য বেদনা জূস্তা ক্ষায়ত্তং মুখত চ॥ বাতোহনত্ত লিঙ্গানি সন্নিপাতত্ত লক্ষয়েও। এষ বিস্কারকো নামা সন্নিপাতঃ স্থদারুণঃ॥"

> > (ভাবপ্রকাশ জরাধিকার)

বাতোত্তন সন্নিপাতে খাস, কাস, ত্রম, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, মোহ, কম্প, পার্শ্বদনা, জৃন্তা, এবং মুখের ক্যায়তা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই বাতোত্তন জর অতি ভয়ানক।

[ বিশেষ বিবরণ জরশবেদ দেখ ]

বাত্য (ত্রি) > বায়ুসম্বনীয়। ২ বায়ুতব। (শুক্লযজুঃ ১৯।৩৯) বাত্যা (স্ত্রী) বাতানাং সমূহঃ; বাত (পাশাদিত্যো যঃ। পা ৪।২। ৪৯) ইতি ম স্ত্রিয়াং টাপ্। বাতসমূহ।

'আসন্ধিনী তু বাতলী স্থাৎ বাত্যা বাতমণ্ডলী।' ( ত্ৰিকাণ)
কাৎস ( পুং ) বৎস-অণ্। ঋষিভেদ, গোত্ৰপ্ৰবৰ্ত্তক ঋষি।

"ক্রিয়তে গর্গপরাশরকাশ্মপবাৎসাদিরচিতানি।" ( বুহৎস° ২১।২ )
(ক্লী ) ২ সামভেদ।

বাৎসক (ক্রী) বংসানাং সমূহঃ বংস (গোত্রোক্ষোট্রেতি।
পা ৪।২।০৯) ইতি বৃঞ্। ১ বংসসমূহ। (অমর) বংসকভেদমিতি বংসক-অণ্। ২ কৃটজসম্বনী, ইন্দ্রযবসম্বনী।
"নাগরাতিবিষামুক্তং পিপ্পল্যো বাৎসকং কলম্।" (সুক্রত ৬।৪০)
বাৎসপ্র (পুং) বংসপ্রী ঋষির গোত্রাপত্য। ইনি একজন প্রসিদ্ধানির বিয়াকরণ ও আচার্য্য ছিলেন। (তৈত্তি প্রাতি ১০।২০) ঋক্
১০।৪৫ স্কুত্ত ও শুক্রযজুঃ ১২। ৮ মন্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে।
বাৎসপ্রীয় (ত্রি) বাৎসপ্রী সম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা ৬।৭।৪।১৫)
বাৎসপ্রন্ধ (পুং) বংস্থবন্ধনকার্চ্ন।

বাৎসল্য (পুং) বৎসল এব স্বার্থে যাঞ্। রসবিশেষ। বৎসলরস।
"বাৎস্বল্যশান্তো তু রসো শৃঙ্গারঃ কৌশিকঃ স্মৃতঃ।" ( ত্রিকা• )

[ वर्मन भक्त (मथ ]

বৎসলস্থ ভাবঃ বৎসল-যাঞ্। (ক্লী) ২ স্বেহ।

"চরস্তং বিশ্বস্থান্দে বাৎসল্যাল্লোক্মঙ্গলম্।" (ভারত ৪।৬।৬৪)

বাৎসশাল ( बि ) वश्मभानामम्बीय ।

বাংৎসি ( খং ) সর্পির গোত্রাপত্য ৷ (ঐতরেয়ব্রাণ ৬২৪ )

বাৎসী (স্ত্রী ) বাৎস্থাপাসস্থৃতা স্ত্রী। (পা ৪।১।১৬) বাৎসীপুত্র (পুং) > জাচার্য্যভেদ। (শতপথবা° ১৪।৯।৪।০১)

২ নাপিত। ( ত্রিকা• )
বাৎসীপুত্রীয় ( পুং ) বাৎসীপুত্রের শাখাধ্যায়ী ব্যক্তিমাত্র।
বাৎসীমাগুবীপুত্র ( পুং ) আচার্যাভেদ।

( শতপথবা ১৪ ৯ ৪ ৩ ০ )

বাৎসীয় ( ११ ) বৈদিক শাখাভেদ।
বাৎসোদ্ধরণ ( ত্রি ) বংসোদ্ধরণসম্বনীয়। ( পা ৪।০)৯০ )
বাৎস্থা (পুং ) বংসন্থ গোত্রাপত্যং বংস ( গর্মাদিভ্যো যঞ্।
পা ৪।১।১০৫ ) ইতি যঞ্। ১ মুনিবিশেষ, বংসের গোত্রাপত্য।
বাৎস্থাগোত্রের ৫টা প্রবর—ঔর্বর, চ্যবন, ভার্মব, জামদগ্যাপ্র বংআরুবং। "বাৎস্থামাবিণিগোত্রাবোর্বচ্যবনভার্মজামদগ্যাপ্র বংপ্রবর্থা ( উদ্বাহতত্ত্ব )

কাত্যায়নশ্রোতস্ত্রে ও অথব্যপ্রতিশাখ্যে ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন জ্যোতির্বিদ্। হেমাদ্রি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বাৎস্তগুলাক ( পুং ) জাতিবিশেষ।

বাৎস্থায়ন (পুং) বৎসশু গোত্রাপত্যং যুবা, বৎস যাঞ্, ততো যুনি ফক্। মুনিবিশেষ। পর্য্যায়—মল্লনাগ, পঞ্চিল স্থামী। (ত্রিকা•) কামস্ত্ররচয়িতা।

ি তার শব্দ ও কামশান্ত শব্দ দেখ।

"বাৎস্থারনময়মবৃধং ৰাহ্যান দ্বেণ দত্তকাচার্য্যান্।
গণয়তি মন্মথতত্ত্বে পশুতৃল্যং রাজপুত্রশ্চ ॥" (কুট্রনীমতে ৭৭)
২ স্থায়দর্শনের ভাষ্যপ্রণেতা। ৩ পুরুষদামুদ্রিকলক্ষণরচরিতা। ৪ একজন জ্যোতির্বিদ্। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে ইহার
মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাৎস্থায়নীয় (ত্রি) বাৎস্থায়নকৃত কামস্ত্র। বাদ (পুং) বদ্-ঘঞ্। > যথার্থবাধেচ্ছু বাক্য।

প্রিজিগীবেশ: কথা জ্বো বাদস্তব্বিবেদিষো: ।' (জটাধর ) স্থায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অস্তর্গত দশম পদার্থ। ইহার লক্ষণ—"প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভ: সিদ্ধান্তাবিক্রপঞ্চাবয়-বোপপন্নঃ পক্ষপরিগ্রহো বাদঃ" (স্থায়দ > ১।২।৪২ )

প্রমাণ ও তর্কদারা পক্ষ ও প্রতিপক্ষ অর্থাৎ বাদীপ্রতিবাদীর
উক্তিথণ্ডন করিয়া পঞ্চাবয়বযুক্ত এবং সিদ্ধান্তের অবিকৃদ্ধ যে
মতস্থাপন তাহাকে বাদ কহে। প্রের তাৎপর্য্য এই যে,
পরপক্ষ দৃষণ ও স্বপক্ষস্থাপন দারা অর্থের অবধারণ বা
অর্থনিশ্চয়ের নাম নির্ণয়। স্থলবিশেষে সংশয়পূর্ব্বক এবং স্থলবিশেষে সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় ইইয়া থাকে। নির্ণয় প্রমাণ
ও তর্কের ফল।

তন্ধনির্ণয় বা বিজয় অর্থাৎ পরপরাজয় উদ্দেশে গ্রায়ায়ুগত বচনপরম্পরার নাম কথা। এই কথা তিনপ্রকার বাদ, জয় ও বিতণ্ডা। জয়পরাজয়ের জয় নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম বাদ। বাদকথাতে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই তত্ত্বনির্ণয়ের দিকেই লক্ষ্য থাকে। এই বাদে প্রমাণ ও তর্কদারা স্বপক্ষয়াপন এবং পরপক্ষ দৃষ্ণ করা হয়। ইহাতে সিদ্ধাস্তের কোনরূপ অপলাপ করা হয় না এবং ইহা পঞ্চাবয়রব্যুক্ত হইয়া থাকে। ফলতঃ বীতরাগ অর্থাৎ নিজের জয় বা প্রতিপক্ষের পরাজয় বিষয়ে অভিলাষশূয়্ম ব্যক্তির কথাই বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতিলক্ষ্য না রাথিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার নাম জয়। জয়ে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই স্বপক্ষয়াপন ও পরপক্ষ প্রতিবেধ করিয়া থাকে। নিজের কোনও পক্ষনির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষথশুনের উদ্দেশে বিজীগীয়্ যে কথার প্রবর্ত্তনা করে, তাহার নাম বিভণ্ডা।

জন্ন ও বিতপ্তাতে প্রতিপক্ষের পরাক্ষরার্থ ছল, জাতি ও নিগ্রহম্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা বার। বাদে কিন্তু তাহা পারা যায় না। কেবল তত্ত্বনির্ণয়ের জন্ম হেডাভাস এবং আরও ছই একটা নিগ্রহম্থানের উদ্ভাবন করা যাইতে পারে মাত্র। যাহারা তত্ত্বনির্ণয় বা বিজয়ের অভিলাষী সর্বজনসিদ্ধ অন্থভবের অপলাপ করে না, শ্রবণাদি পটু, কথার উপযুক্ত ব্যাপারে উক্তি- প্রত্যক্তি প্রভৃতিতে সমর্থ অথচ কলহকারী নহে, তাহারাই কথার অধিকারী। আর যাহারা তত্ত্তানেচ্ছু, প্রকৃত কথা বলে, প্রতিভাশালী ও যুক্তিসিদ্ধ অর্থ স্বীকার করে, অথচ প্রতারক নহে, এবং প্রতিপক্ষের তিরস্কার করে না, তাহারাই বাদকথার অধিকারী। বাদকথাতে সভার অপেকা নাই, জন্ন ও বিতত্তাতে সভার অপেকা আছে। যে জনতার মধ্যে রাজা বা কোনও ক্ষমতাশালী লোক নেতা এবং কোনও ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা।

কথা বা শাস্ত্রীয় বিচারপ্রণালী এইরপ। প্রথমে বালী প্রমাণোপস্ভাসপূর্বক স্থপক স্থাপন করিয়া তাহাতে সম্ভাব্যমান লোবের নিরাস করিবে। প্রতিবাদী নিজের অজ্ঞানাদি নিরাসের জন্ম অর্থাৎ তিনি বাদীর কথা উত্তমরূপে বৃথিতে পারিয়াছেন, ইহা প্রকাশের জন্ম বাদীর মতের অন্থবাদ করিয়া দোষ প্রদর্শনপূর্বক তাহার খণ্ডন এবং প্রমাণোপস্ভাস পূর্বক সমতস্থাপন করিবে। তৎপর বাদী প্রতিবাদীর কথাগুলির অন্থবাদ করিয়া স্থাক্ত প্রতিবাদিপ্রদত্ত দোষগুলি উদ্ধারপূর্বক প্রতিবাদীর স্থাপিত পক্ষের খণ্ডন করিবে। এই প্রণালী অন্থসারে বাদী ও প্রতিবাদীর বিচার চলিতে থাকিবে। পরিশেষে যিনি স্বমতে দোষের উদ্ধার বা পরমতে দোষপ্রদর্শন করিতে অসমর্থ হইবেন, তিনি পরাজিত হইবেন। বিচারকালে যিনি এই রীন্ডির উল্লজ্মন করেন, অথবা অনবসরে বা অযথাকালে অর্থাৎ বে সময়ের পরপক্ষে দোষপ্রদর্শন করিতে হয়, তদন্ত সময়ের দোষ প্রদর্শন করেন, তিনিও নিগৃহীত অর্থাৎ পরাজিত হন।

এই প্রণালী অনুসারে বিচার করিয়া জয়লাভ করিলেই যে বাদ হইবে, তাহা নহে, সিদ্ধান্তিত বিষয় উক্ত প্রণালী অনুসারে প্রমাণাদি দারা সিদ্ধান্ত হইলে তাহাকেই বাদ কহে।

ইহার তাৎপর্য্য আরও একটু বিশদ করিতে হইলে ইহা
বলা যাইতে পারে যে পরস্পর বিজিগীরু না হইরা। কেবল প্রকৃত
বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ বলা
যায়। যে স্থলে প্রমাণ ও তর্কছারা অপক্ষসাধন ও পরপক্ষদ্যণপূর্বক সিদ্ধান্তের অবিরোধী পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি ইয়, তাহাই বাদ। এস্থলে আশস্কা
হইতে পারে যে, বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়ের বাক্য কিরপে
প্রমাণতর্কাদিবিশিষ্ট হইতে পারে, ইহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে
যাহা প্রমাণ তর্কাদি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, তদমুসারেই
বাক্যোপস্থাস করিতে হইবে, ইছায়ুরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিলে
হইবে না।

যদি লোকে ভ্রমবশতঃ প্রমাণাভাদ, তর্কাভাদ, দিদ্ধান্ত এবং স্থায়াভাদ প্রয়োগ করে, তাহা হইলেও বিচারের বাদ্ভ্যানি

इटेरव ना । वापविहास्त्र मकरलंट व्यक्षिकाती नरह । প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, যথার্থবাদী, বঞ্চকাদি দোষশৃত্ত, যথাকালে প্রক্তোপযোগী বাক্যকথনে সুমর্থ, বুঝিতে না পারিলেও সিদ্ধান্ত বিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধ বিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী। কিন্তু বিজিগীষা বশতঃ লোকে যদি প্রমাণাদি বলিয়া প্রমাণাভাসাদি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বাদ হইবে না। তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত বাদ-প্রতিবাদই বাদলক্ষণের লক্ষ্য, এবং নিজপক দৃঢ় ক্রিবার জন্ত হেতৃ ও উদাহরণের অধিক প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত বলিয়া বাদবিচার স্থলে অবয়বের আধিক্য আদৃত হইয়াছে। উদাহরণ বা উপনয়রূপ অবয়বপ্রয়োগ না করিলে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া সূত্রে পঞ্চাবয়ব শব্দ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চ অবয়ব শব্দ দারা পঞ্চের ন্যূন পরিহার হইয়াছে, পঞ্চাবয়বের অধিক হইলে তাহাতে দোষ না হইয়া বরং শ্রেষ্ঠই হইবে। আরও তাৎপর্য্য এই যে পঞ্চাবয়বযুক্ত এই শব্দদারা হেম্বাভাসের নিরাশ এবং সিদ্ধান্তাবিরোধী শব্দবারা অপসিদ্ধান্তেরও নিরাশ করা হইয়াছে। বাদক ( ত্রি ) বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-ধূল্। ১ বাছকর। ২ বক্তা। "ক্চিৎ নৃত্যৎস্থ চাত্যেষু গায়কো বাদকঃ স্বয়ন্। শশংসতু মহারাজ সাধুসাধ্বিতি বাদিনৌ ॥" (ভাগ°১০।১৮।১৩) वान्त (क्री) वन-निष्-नाष्ट्। > वाक्र, वीनानि वाक्यम । "বীণাবাদনতত্বজ্ঞঃ শ্রুতিজাতিবিশারদঃ। তালজ্ঞাসোপ্তামান্ত্ৰ নোক্ষমাৰ্গং নিগচ্ছতি ॥" (সঙ্গীতদ° ৩৩) বাদনক (क्री) বাদন-স্বার্থে কন্। বাছ। বাদন্দগু (পুং) > বেহালাদির তন্ত্রিযন্ত্র, বাজাইবার ছড়ি। বাদপট্টি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সালেম জেলার উত্তম্বই তালুকের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। এখানে প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ ক্ষুথানি শিলাফলক বিভ্যমান আছে। वानयुक्त (क्री) वाटन भाखीय्रविवाटन युक्तः। वानविषदम युक्त, শাস্ত্রীয় ঝগড়া, শাস্ত্রীয় কলহ। "রাজানঃ ক্ষত্রিয়াশৈচব রাজ্ঞশৈচব পুরোহিতাঃ। বাদযুদ্ধপ্রধানাশ্চ মধ্যমা রাজদী গতিঃ॥" (মহু ১২।৪৬) 'বাদযুদ্ধ প্রধানাঃ শাস্ত্রার্থক লহপ্রিয়াঃ' (কুল্লুক্) বাদর ( তি ) বদরাৎ বদরাকারকার্পাসফলোম্ভবম্, বদর-অণ্। ১ কার্পাস নির্দ্মিত বস্তাদি। ( সমর ) ( পুং ) বদর-স্বার্থে অণ্। ২ কার্পাসবৃক্ষ। (হেম) ও বদরী বৃক্ষ, কুল গাছ। বাদরক (পুং) অশ্বথবৃক্ষ। (ত্রিকা°)

বাদরত ( ত্রি ) তর্ক বা মীমাংসায় নিযুক্ত।

বাদরা (জী) বদরবৎ ফলমস্তান্তাঃ বদর অচ, ততপ্তাপ্।

কার্পাদ বৃক্ষ, পর্যায়-কার্পাদী, হত্রপুঞ্পা, বদরী, সমুদ্রাস্থা।

বাদরায়ণ (পুং) বদরায়ণে বদরিকাশ্রমে নিবসতীতি বদরায়ণ-ष्य । वामाप्त । ( भक्त प्रा ) [ वामाप्त व प्रथ । ] বাদরায়ণি (পুং) বাদরায়ণস্থাপত্যমিতি অপত্যার্থে ইঞ্। ১ ব্যাসপুত্র শুকদেব। বাদরায়ণ এব স্বার্থে ইঞ্। ২ ব্যাসদেব। বাদরিক ( জি ) বদরং চিনোতি ইতার্থে ঢঞ্। বদরচয়নকর্তা। বাদল (ক্লী) মধুষষ্টিকা, ষষ্টিমধু। ( শব্দচ । ) বাদলা (দেশজ) যে দিন নিরস্তর বৃষ্টিপাত হয়। বাদবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। বাদবাদ (পুং) তর্ক। (ভাগ° (১১:1১ ও ৭)১৩।৭) বাদবাদিন ( পুং ) বাদং বদতি বদ-ণিনি। জিনভেদ, পর্যায়— আৰ্হত। (হেম) বাদসাপর (পুং) স্বর্গদেশের একটা নগর। (ভ° ব্রহ্মথণ্ড) বাদসাধন (ক্লী) > অপকার করণ। ২ তর্ককরণ। বাদা, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মথণ্ড ১২।৬৫) ২ কলিকাতার দক্ষিণস্থ লবণময় জলা। প্রবর্গ দেখ। ] বাদানুবাদ ( क्री ) তর্ক বিতর্ক। বাদান্য ( ত্রি ) বদান্তএব স্বার্থে অণ্। ১ বছপ্রদ। (দ্বিরপকোষ) বাদাম ( ক্লী ) স্থনামখ্যাত ফল, চলিত বাদাম। ( রাজবল্লভ ) [ বগীয় বাদাম দেখ। ] বাদামাছ (পুং) মৎস্তভেদ। বাদায়ন (পুং) বাদভ গোতাপত্যং (অখাদিভ্যঃ কঞ্। পা ৪।১।১১০ ) ইতি ফঞ্। বাদের গোত্রাপত্য। বাদাল (পুং) মংখ্যভেদ, চলিত বোয়ালি মাছ, পর্যায়— সহস্রদংষ্ট্রা। (হেম) বাদি ( ত্রি ) বাদয়তি ব্যক্তমুচ্চারয়তি বদ-ণিচ্ ( বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪ ) ইতি ইঞ্। বিদান্। ( উজ্জল ) বাদিক ( ত্রি ) তার্কিক। বাদিত ( ত্রি ) শন্দিত, নিনাদিত। বাদিতব্য ( ফ্রী ) বদ-শিচ্তব্য। বাদিত্র, বাছা। "গীতের বাদি-তব্যেন নিত্যং মামমুখাস্ততি।" (ভারত ১৩।৬৯৭ শ্লোক) वामित (क्री) वाष्ठरं वन्-निह् ( ज्वामिनृ रंजा निवम्। डेन् ৪।১৭০ ) ইতি ণিত্র। ১ বান্ত, বাজনা। "অবাদয়ংস্তদা ব্যোমি বাদিত্রাণি ঘনাঘনাঃ।"(ভাগ° এ২৪।৭) বাদিনোহর্থিনস্তায়তে ইতি ত্রৈ-ক। ( ত্রি ) ২ আর্থিরক্ষক। "কুত্বা ত্বাং পণবঞ্চিতং নহি ময়া দ্যুতেন ন প্রীয়তে নৈবাহং পণবঃ কুশোদরি চিতঃ শক্যো বিধাতুং ত্বরা।

কিং বাদিত্রবিক্ষয়াত্র দয়িতে কো বাদিনস্তায়তে

স্ক্রা নির্জিতশৈলরাজস্থত ইত্যব্যাজ্ঞগদ্ধ জঁটিঃ ।"

(বক্রোক্তি-পঞ্চাশিকা ২৯

বাদিত্রবৎ (ত্রি) বাদিত্র অস্তার্থে মতুপ্মশু ব। বাদিত্রযুক্ত। বাগুবিশিষ্ট।

বাদিন্ ( ত্রি ) বদতীতি বদ-ণিনি । বক্তা।

"ন চ হস্তাং স্থলার্কাং ন ক্লীবং ন ক্কতাঞ্জিন্।

ন মুক্তকেশাং নাসীনং ন তবাস্মীতি কাদিনম্॥"

( মন্তু ৭ । ১১ )

২ অর্থী, বিবাদকর্তা। (পারসী)—ফরিয়াদী, যিনি প্রথমে রাজবারে নালিশ করেন তাহাকে বাদী এবং যাহার বিরুদ্ধে নালিশ হয় তাহাকে প্রতিবাদী কহে।

"অথ চেৎ প্রতিভূন কি বাদ্যযোগস্ত বাদিনঃ। স রক্ষিতো দিনস্থান্তে দহ্যাৎ ভূত্যায় বেতনম্॥ বাদিনো ভাষাবাদিনো উত্তরবাদিন\*চ" (ব্যবহারতত্ত্ব)

বাদিভীকরাচার্য্য, আচার্য্যসপ্ততি ও সপ্ততিরত্নমালিকা-রচয়িতা। বাদির (ক্লী) বদরী সদৃশ স্ক্ষফলবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

বাদিরাজ (পুং) বাদিয় বক্ষু রাজতে ইতি রাজ-কিপ্। মঞ্লোষ। (ত্রিকা৽)

বাদিরাজ, > জৈনমতখণ্ডন ও ভগবলগীতা-লক্ষাভরণপ্রণেতা।

২ ভেদোজ্জীবন, যুক্তিমল্লিকা ও বিবরণত্রণ নামক গ্রন্থতন্তররচন্নিতা।

৩ সারাবলী নামক ব্যাকরণপ্রণেতা।

বাদিরাজতীর্থ, তীর্থ-প্রবন্ধ কাব্য ও রুক্মিনীশবিজয়কাব্য-রচ-ন্থিতা। ইনি ১৩৩৯ খুষ্টাব্দে গতান্ত হন।

বাদিরাজপতি, শোকত্রমন্তোত্ররচমিতা।

বাদিরাজশিষ্য, রামারণসংগ্রহটীকাপ্রণেতা।

বাদিরাজস্বামী, > ভূগোলরচম্বিতা। ২ আনন্দতীর্থকৃত মহা-ভারততাৎপর্যানির্ণয়প্রণেতা।

বাদিবাগীশ্বর (বুং) একজন প্রাচীন কবি। শেষানন্দ ইঁহার শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বাদিশ ( वि ) माध्रामी। ( भन्माना )

বাদি শ্রীবল্লভ, অভিধানচিন্তামণিটীকারচয়িতা।

বাদীন্দ্র, ১ একজন প্রাসন্ধ দার্শনিক। চিন্নভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ কবিকর্পটিকাকাব্যপ্রণেতা।

वानीत्क ( थः ) वानिनाः रेकः । वानिवाक, मञ्जूषाव ।

বাদীভসিংহ, একজন জৈন পণ্ডিত, ইনি গছচিস্তামণি নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

বাদীশ্বর (পুং) বাদিনামীশ্বর:। বাদিরাজ।

বাত্রলি ( পুং ) বিখামিত্রের পুত্রভেদ। ( ভারত ১৩ পর্ব্ব )

বাপ্তাল বেং সাম্বান্থের পুএভেন। (ভারত ১০ প্রৱ)
বাপ্তা (ক্লী) বাদয়স্তি ধ্বনয়স্তীতি বদ-ণিচ্-য়ং। ১ য়ম্ববাদন।
২ বাদিত্র, চলিত বাজনা, প্র্যায়—আতোগ্য। এই বাগ্য চারি
প্রকার—তত, আনন্ধ, শুষির ও ঘন।

"ততং বীণাদিকং বাগ্যমানদ্ধং মুরজাদিকম্। বংশ্যাদিকত্ব শুধিরং কাংশুতালাদিকং ঘনম্॥" ( অমর ) "তালেন রাজতে গীতং তালো বাদিএসম্ভবঃ। গরীয়স্তেন বাদিএং তচতুর্বিধমিষ্যতে॥ ততং শুধিরমানদ্ধং ঘনমিথং চতুর্বিধম্।

ততং তন্ত্রীগতং বাছং বংশাছং শুষিরং তথা ॥

চর্মাবনদ্ধমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্ ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

তাল ব্যতীত গান শোভা পায় না, গানের পূর্ণতার জন্ম তালের প্রয়োজন, এই তাল বাদিত্র হইতে উৎপন্ন হয়; এইজন্ম বান্থ অতি শ্রেষ্ঠ। এই বান্থ আবার তত, শুষির, আনন্ধ ও ঘন ভেদে চারিপ্রকার। বান্থের মধ্যে তন্ত্রীগত ৰান্থ ভত, বংশী প্রভৃতি শুষির, চর্মাবনদ্ধ আনন্ধ এবং তালাদিকে ঘন কহে।

তত বাছ যথা—অবাবনী, ব্রহ্মবীণা, কিন্নরী, লযুকিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, চ্যোধবতী, জয়া, হত্তিকা, কুজিকা, কুর্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশবী, শতচন্দ্রী, নকুলোষ্ঠী, চংস্বী, ওড়ম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ, শুদ্ধল, গদা, বারণহস্ত, ক্রন্ত, শরমগুল, কপিলাস, মধুশুলী ও ঘোণা প্রভৃতি তন্ত্রীগত বাছ্যম্বকে ভক্ত বাছ্য কহে।

গুষিরবান্ত যথা—বংশী, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শৃষ্ণ, কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুকা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, কাপালিক, বংশ ও চর্মবংশ প্রভৃতি গুষির বাত্য।

আনদ্ধ বাত যথা—মুরজ, পটহ, ঢকা, বিশ্বক, দর্পবাত্ত, পণব, ঘন, সক্ষপা, লাবজাহব, ত্রিবল্য, করট, কমট, ভেরী, কুড়কা, হুড়কা, ঝনস, মুরলি, ঝল্লী, ঢুকলী, দোণ্ডিশালী, ডমক, টমুকি, মড্ডু, কুগুলী, তঙ্গুনামা, রণ, অভিঘটবাত্ত, হুন্দুভি, রজ, ডুড়কী, দহর্ম ও উপাঙ্গ প্রভৃতি আনদ্ধ-বাত্ত।

काःश्रे जान व्यर्श कराजन প্রভৃতিকে वन करह।\*

## তত বাদ্যং বথা—

"অলাবনী এক্ষবীণা কিন্তরী লঘুকিররী।
বিপঞ্চী বন্ধকী জোঙা চিত্রা জোববতী জরা।
হান্তিকা কুজিকা কুর্মী শারকী পরিবাদিনী।
ত্রিশ্বী শতচন্দ্রী চ নকুলোগী চ চংসবী।
উড়ম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ শুক্তনন্তথা।
গদাবারণহন্তক রুদ্রোহণ শরমগুলঃ।
কপিলাদো মধুন্তকী বোণেত্যাদি ততঃ ভবেং॥
"

## छवित्रवागः यथा--

"বংশোহথ পারীমধুরীতিত্তিরীশ্ঝকাহলাঃ। ভোড়হী মুরলী বুকা শৃঙ্কিকা অরনাভরঃ॥ পুরাণবর্ণিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া সঙ্গীতদামোদরকার লিখিরাছেন যে, করিণী ও সত্যভামা প্রভৃতি শ্রীক্ষের অষ্ট-প্রধানা মহিষীর বিবাহকালে এই চারি প্রকার বাছ্ম একত্র বাদিত হইরাছিল। এই চারি প্রকার বাছ্মের মধ্যে দেবতাদিগের তত, গন্ধর্বাদিগের শুষির, রাক্ষসদিগের আনদ্ধ, ও কিয়রদিগের ঘনবাছ ছিল; কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইরা এই চারিপ্রকার বাছ্মই পৃথিবীতে আনম্বন করিয়াছিলেন, ভদবধি এই বাছ্ম সকল পৃথিবী মধ্যে প্রচলিত আছে।

"রুক্মিণ্যাঃ সত্যভামায়াঃ কালিন্দী মিত্রবিন্ধয়োঃ।
ভাষবত্যা নাগজিত্যা লক্ষণাভদ্রয়োরপি ॥
কৃষ্ণভাষ্টমহিষীণাং পুরোঘাহমহোৎসবে।
ততঃ শুষিরমানদ্ধং ঘনঞ্চ যুগপজ্জনাঃ॥
জ্বাদয়ন্নসংখ্যাতমিতি পৌরাণিকী শ্রুতিঃ।
ততঃ বাছন্ত দেবানাং গদ্ধর্কাণাঞ্চ শৌষিরং॥
জ্ঞানদ্ধং রাক্ষসানান্ত কিয়রামাং ঘনং বিছঃ।
নিজাবতারে গোবিন্দঃ সর্ব্বেবানম্বৎ ক্ষিত্রে।॥"

(সঙ্গীত দামোদর)

তত প্ৰভৃতি চারিপ্রকার বাছ ব্যতীত যুদ্ধকালে সৈহাদিগের যে অহন্ধার রব, তাহার নাম সিংহনাদ। এই সিংহনাদ ধরিষা বাছ পাঁচ প্রকার।

> শ্লিলিম্প হৃৎকম্পনতোমরেক রণে স্থরারের্ম্মথনাৎ স্থরেণ। অভূতাছৈরপি সিংহনাদৈঃ সা পঞ্চাকীতি কণাদবাদঃ॥

বুদ্ধে দৈয়ানাং যো হুছ্ফাররবঃ স সিংহনাদ ততাদিভিরেভি-\*চতুর্ভিবাতে\*চমুনাং সিংহনাদৈ\*চ পঞ্চশশী বাত্মভূৎ। সিংহ-নাদেন সহ বাতং পঞ্চবিধং ভবতি।" (সঙ্গীত দামোদর)

বিষ্ণু গৃহে এই সকল ৰাভ বাজাইলে বিষ্ণু সম্ভন্ন হইয়া

শৃঙ্গং কাণালিকং বংশকর্ম্মবংশন্তথাপরঃ। এতে গুমিরভেদান্ত কথিতাঃ পুর্বাস্থরিভিঃ॥"

আনদ্ধং যথা---

"আনজেমজ লঃ শ্রেয়ান্ ইত্যুক্তং ভরতাদিভিঃ। অপিচ মুরজপটহতকা বিস্বকো দর্পরাদাং পণব্যনসক্ষা লাবজাহ্বজিবলাঃ। করটকমটভেদ্বী আৎ কুড়ুকা হড়ুকা ঝনসমূরলি ঝলী চুকলী দৌভিশালা। ডমকটমূকি মড়ড়ু কুঙলীতকুনামাঃ রণমভিষ্টবাদাং তুন্দুভী চ বুজন্চ। ক্চিদ্পি চুচ্কী আৎ দুর্ঘু বিং চাষ্ণাক্ষং প্রক্টিত্যনব্বং বাদ্যমিথং জগত্যাম ॥" (সঙ্গীত দামোদর) অভিমত ফল প্রদান করেন, এইজন্ম বিষ্ণু গৃহে প্রাতঃ ও সন্ধাদি সময়ে এই সকল বাদ্য বাজান উচিত। শাস্ত্রে যে বিষ্ণু শব্দ অভিহিত হইয়াছে, উহা উপলক্ষণ মাত্র। বিষ্ণু শব্দ দেবতাপর, অর্থাৎ সকল দেবতা বুঝিতে হইবে, সকল দেবতা গৃহে উক্তরূপ বাদ্যাদি বাজান বিধেয়।

"অন্তোপহারে বিবিধে দ্বতক্ষীরাভিষেচনৈঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যাহৈত্তোষয়চ্চাচ্যুতং নৃপ॥
পুণ্যরাত্রিষু গোবিনাং গীতনৃত্যরবোজ্জলৈঃ।
ভূপজাগরণৈর্ভক্তা তোষয়াচ্যুতমব্যয়য়॥
যেষাং ন বিত্তং তৈর্ভক্তা মার্জনাচ্যুপলেপনৈঃ।
তোষিতো ভগবান্ বিফুর্জনাত্যভিমতং ফলয়॥"

( অ্থিপু° ক্রিয়াষোগ নামাধ্যায় )

দেবপ্রতিষ্ঠা কালেও বাতাদি মঙ্গলার্ষ্ঠান করিয়া দেবতা স্থাপন করিতে হয়। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান মাত্রেই ৰাত্ম বিধেয়। "ততঃ প্রাসাদে স্থাপ্যোহয়ং গীতবাদিত্রমঙ্গলৈঃ। সর্বগন্ধাংশুতো গৃহু ইমং মন্ত্রমুদাহরেৎ ॥"

( বরাহপু° শৈলার্চাস্থাপন )

দেবতাবিশেষে বাছা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শিবমন্দিরে ঝল্লব্রু (কাংশুনির্মিত করতাল), স্থাগৃহে শৃষ্ম, ছুর্গামন্দিরে বংশী ও মাধুরী বাছা করিবে না এবং বিরিঞ্চিগৃহে ঢাক ও শৃষ্মীগৃহে ঘন্টা বাছা করিতে নাই। যদি কেহ বাছাদি করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ঘন্টা বাছা করিতে পারেম, কারণঃ ঘন্টা সকল বাছের স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

'শিবাগারে বল্লকঞ্চ স্থ্যাগারে চ শঙ্খকম্ ৷

হুর্নাগারে বংশীবাজং মাধুরীঞ্চ ন বাদরেং ॥"
বাল্লকং কাংস্থানির্মিতকরতালং।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষং দেবস্থাগ্রে চ কারম্বেং ॥
বিরিঞ্চেশ্চ গৃহে টকাং ঘন্টাং লক্ষীগৃহে ত্যজেং ॥
ঘন্টাভবেদশক্ত স্থ সর্ব্ধ বাত্মমন্ত্রী যতঃ ॥" ( ভিথ্যাদিতত্ত্ব )
বাত্ম সন্ধীতের একটী প্রধান অন্ধ, যেহেতু গীত, বাত্ম ও নৃত্যু
এই তিনের একত্র সমাবেশকেই সন্ধীত বলে। কেহ কেহ গীত
ও বাত্ম এই উভয়ের সংযোগকেও সন্ধীত বলিয়া গিরাছেন ॥
তাহাদের মতে, গীত ও বাত্যই প্রধান, নৃত্য এই হুইএর অনুগ্ত।

এই বাছ আবার তালের অধীন, তাল ব্যতিরেকে বাছাদি লোকের স্থানায়ক না হইয়া কেবল ক্লেশপ্রদ হয়। সেই তালও আবার ত্রিধাত্মক অর্থাৎ ইহাতে কাল (ক্ষণাদি), ক্রিয়া (তালের ঘটনা), মান (ক্রিয়াদ্যের মধ্যে বিশ্রাম)

কেহ বা গীত, বাগ্ৰ ও নৃত্য প্ৰত্যেককেই সঙ্গীত বলিয়া থাকেন

কারণ, বাছাভাবে গাঁত ও নৃত্য শোভা পায় না।

নামক তিনটা বিভাগের সমাশ্রম আছে। তাল শব্দে ব্যুৎপত্তি গত অর্থ হইতে উহার সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রতিষ্ঠার্থ-বাচক 'তল' ধাতুর উত্তর ঘণ্ প্রত্যন্ন দারা তাল শব্দ নির্পন্ন হইরাছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, গীত, বাছ ও নৃত্য এই ভিনই যাহাতে প্রতিষ্ঠিত তাহাকেই তাল বলে। কাল, মার্গ গেতি পথ), ক্রিয়া, অঙ্গ, গ্রহ, জাতি, কলা, লয়, যতি ও প্রস্তার এই দশটি তালের প্রাণ-স্বরূপ। এই দশ প্রাণাত্মক তালজ্ঞ ব্যক্তিকেই সঙ্গীত-প্রবীণ বলা যাইতে পারে; তদিতর অর্থাৎ তালজ্ঞান রহিত (যাহাকে লোকে বেতালা বলে) ব্যক্তিগণকে, সঙ্গীত বিষয়ে মৃত বলিলেও অত্যক্তি হয় না। যেমন সাধারণ নৌকা কর্ণের (হালের) সাহায্য ব্যতিরেকে বিপথ ভিন্ন কথনই স্থপথগামী হইতে সমর্থ হয় না, তালহীন সঙ্গীতও তক্রপ।

তালের দশ প্রাণাস্তর্গত 'কাল' মাত্রা নামে অভিহিত হইরা থাকে। সেই মাত্রা পাঁচ প্রকার, যথা—অণুক্রত, ক্রত, লঘু, গুরু ও প্রৃত। ইহাদিগের সাক্ষেতিক নাম—গুদ, দ, ল, গ ও প। ইহাদের লিপিবদ্ধ করিতে হইলে —,•,।,৬, এই আকারে লিখিতে হয়। একশত পদ্মপত্র উপর্যুপরিভাবে রাখিয়া হচিদ্বারা বিদ্ধ করিতে যে সময় লাগে তাহাকে 'ক্ষণ' কহে। এক ক্ষণে অণুক্রত বা গৃদ; হুই ক্ষণে ক্রত বা দ; হুই ক্রতে (চারিক্ষণে) লঘু বা ল; লঘুদ্বরে (আট ক্ষণে) গুরু বা গ এবং তিন লঘুতে (বার ক্ষণে) প্রুত বা প হইবে। কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত পাঁচটি লঘু বর্ণের উচ্চারণ কালকে একটি লঘু মাত্রা ধরিয়া থাকেন এবং তদমুসারেই অণুক্রতাদি মাত্রা কাল নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল মাত্রার বিভিন্ন প্রকার বিহ্যাস দ্বারা বহু সংখ্যক তালের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কতিপর তালের নাম ও মাত্রার বিহ্যাস নিমে প্রদর্শিত হইল। তাল প্রথমতঃ 'মার্গ'ও 'দেশী' ভেদে দ্বিবিধ। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ভরতাদি সঙ্গীত-বিদ্গণ দেবদেব মহাদেবের সম্মুখে যে সঙ্গীত প্রকাশ করেন, তাহাকে 'মার্গ'; এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশের রীত্যন্ত্রসারে তত্তদেশ-বাসিজনগণের চিত্ত যাহাতে আরুষ্ট ও অমুরঞ্জিত হয়, তাহাকে সঙ্গীত বলে। এইরূপে সঙ্গীত দ্বিবিধ হওয়াতে স্কৃতরাং তালও চুই প্রকার হইয়াচে।

সঙ্গীতবিশেষে স্থানিপুণ ব্যক্তিমাত্রই গায়ক ও নর্ত্তকের ভ্রম নিরাকরণ নিমিত্ত কাংশুনিশ্বিত ঘন বাত্ত অর্থাৎ 'করতাল' বা 'মন্দিরা'দির আঘাত দ্বারা তাল দেখাইয়া দিবে। তালে সম, অতীত ও অনাগত এই তিন প্রকার গ্রহ আছে। এক সময়ে গীত ও তালের আরম্ভ হইলে তাহাকে সমগ্রহ, গীতারম্ভের পূর্মে তালের আরম্ভ হইলে তাহাকে অতীতগ্রহ ও গীতারন্তের পরে তালের আরম্ভ হইলে তাহাতে অনাগত গ্রহ বলে। ক্রিয়াকালে শামায়্ম শামায়্ম বিশ্রামকে শয় কহে। লয় ক্রত, মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে তিন প্রকার। অতি শীঘ্র গতিকে ক্রত, তাহার দ্বিগুণ শ্রথ গতিকে মধ্য ও মধ্যাপেক্ষা দ্বিগুণ শ্রথ গতিকে বিলম্বিত লয় বলে। এই ত্রিবিধ লয়েরই আবার সমা, স্রোতোবহা ও গোপুচ্ছা এই তিন প্রকার গতি আছে। আদি, মধ্য ও অস্তে একভাবে থাকাকে সমা, জলের স্রোতের লায় কথন ক্রত কথন বা মন্দগাততে যাওয়াকে স্রোতোবহা, এবং ক্রত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন ভাবেই যাওয়াকে গোপুচ্ছা গতি বলে। সংস্কৃত শ্রোকাদিতে জিহ্বার বিশ্রাম-স্থানকে যেমন যতি বলে, ভালের সেইরূপ লয় প্রবৃত্তিনিয়মও যতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

বাছে তাল, যতি ও লয়ের যেমন প্রয়োজন, মাত্রা নির্নপণও তজ্ঞপ আবশুক। মাত্রার সমতা রক্ষিত না হইলে সঙ্গীতের পদভঙ্গ হইবে, সে সঙ্গীতের কোন মর্যাদা নাই। এই কারণে শিক্ষার্থীকে বিশেষরূপে মাত্রার উপর দৃষ্টি রাখিতে হয়। মন্ত্রের নাড়ীর গতির পরিমাণে অর্থাৎ এক আবাতের পর বিরামান্তে পুনরায় আবাত পর্যান্ত সময় ১ মাত্রা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এইরূপ এক একটী আবাতকে এক মাত্রা কাল ছির করিয়া তাহারই দীর্ঘ ও প্লুত করিয়া এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি মাত্রাকাল নির্দিষ্ট হয়। ঘটিকায়ন্তের সমবিরামান্তর আবাত শইয়াও মাত্রা নিরূপিত হইতে পারে। আমাদের দেশের কোন কোন গায়ক ও বাদকগণ স্ব স্ব ইচ্ছাধীন অর্থাৎ নিজের গলার ও হত্তের ওজনাত্রসারে কালস্থির করিয়া থাকেন।

গারক ও বাদক একমাত্রা কাল মনে করিয়া যে সময় ছির করিবেন, দ্বিমাত্রা কাল ছির করিতে গেলে, সেই নিদ্দিষ্ট এক-মাত্রা অপেকা দীর্ঘ মাত্রা ছির করিতে হইবে। তিনি ত্রি বা চতুর্মাত্রাতে উহার অফুক্রম অর্থাৎ ত্রি বা চতুর্গ্রাত্রাতে উহার অফুক্রম অর্থাৎ ত্রি বা চতুর্গ্রণ ধরিয়া লইবেন। ঐরপ ৮টা মাত্রা একত্র করিলে একটা মার্গ হয়। কোন্ তালে কত মাত্রা অর্থাৎ কয়মাত্রায় এক এক তাল হয়, তাহা তালবিশেষের পর্যায় হইতে জানা যায়। তালের তুল্যাকপ বিভাগের নাম লয় এবং লঘু গুরু নির্দেশের নাম প্রয়, সঙ্গীতের ছন্দের আয় তালেরও পদ আছে। এই পদ বা গিরা চারি প্রকার—বিষম, সম, অতীত ও অনাঘতি। ইহার মধ্যে আবার বিরাম, মুহুর্ত, অণু, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত অথবা অণু, দ্রুত, লঘু, গুরু, প্লুত, বিরাম ও লঘুবিরাম এই সাতিটা অঙ্গ।

মার্গ ও দেশী এই দ্বিধি তালের মধ্যে অত্যে মার্গ, প্রচাৎ দেশীতালের নাম ও মাত্রাবিস্তাস প্রদর্শিত হইতৈছে।

| পাঁচটি মার্গতাল প্রথমে যথাক্রমে দেবদেব মহাদেবের সভোজাত, |                          |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ৰামদেব, ঈশান, অঘোর ও তৎপুরুষ এই পাঁচমুথ হইতে উৎপন্ন     |                          |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |
| ষ্য এবং এই তাল পাঁচটি দেবলোকেই ব্যবস্থত হইয়া থাকে।     |                          |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |
| মাৰ্গভাল।                                               |                          |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |
| সংখ্য                                                   | <b>া তালের নাম</b>       | মাত্রা-সংখ্যা   | মাত্রা-বিস্থাস                    |  |  |  |  |  |  |
| >                                                       | চচ্চৎপুট                 | b               | <b>କଳା</b> ନ୍                     |  |  |  |  |  |  |
| ২                                                       | চাচপুট                   | •               | <b>હ્યા</b> હ                     |  |  |  |  |  |  |
| ৩                                                       | ষট্পিতাপুত্ৰ             | ১২ বা ১৪        | ৬'৬৬৬৬' বা ৬'।৬৬॥৬'               |  |  |  |  |  |  |
| 8                                                       | সম্পর্কেষ্টাক            | a               | ৬'৬৬৬                             |  |  |  |  |  |  |
| ¢                                                       | উদ্ঘট্ট                  | •               | && <b>&amp;</b>                   |  |  |  |  |  |  |
| দেশীতাল ।                                               |                          |                 |                                   |  |  |  |  |  |  |
| •                                                       | আদি বা রাস               | >               | 21                                |  |  |  |  |  |  |
| ٩                                                       | দ্বিতীয়                 | ৩               | • •                               |  |  |  |  |  |  |
| ъ                                                       | তৃতীয়                   | 2 <del>\$</del> | ০।' বা ০০০'                       |  |  |  |  |  |  |
| ۵                                                       | চতুর্থ                   | 57              | 110                               |  |  |  |  |  |  |
| > 0                                                     | পঞ্চম                    | \$              | • •                               |  |  |  |  |  |  |
| >>                                                      | নিঃশঙ্কলীল               | >>              | 6.0.0                             |  |  |  |  |  |  |
| ३२                                                      | <b>मर्थि</b> ।           | 9               | 0 0 6                             |  |  |  |  |  |  |
| 20                                                      | সিংহবিক্রম               | >6              | <b>\$\$\$</b>  \$'  <b>\$</b> \$' |  |  |  |  |  |  |
| <b>\$</b> 8                                             | রতিলীল                   | •               | ॥७७ व ॥००००००                     |  |  |  |  |  |  |
| 26                                                      | <b>जिः</b> श्नीन         | <b>२</b> ½      | 1000                              |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                      | কন্দৰ্প                  | ণ বা ৫          | ০০৬ ৬। বা ০০৪৬                    |  |  |  |  |  |  |
| 39                                                      | বীরবিক্রম                | 8               | 1000                              |  |  |  |  |  |  |
| 36                                                      | त्रक                     | 8               | 9000%                             |  |  |  |  |  |  |
| 29                                                      | <b>শ্রীরঙ্গ</b>          | <b>₽</b>        | 11010                             |  |  |  |  |  |  |
| २०                                                      | চচ্চরী                   | >¢              | 092 002 002 003                   |  |  |  |  |  |  |
|                                                         |                          |                 | •• 100 100 100                    |  |  |  |  |  |  |
| \$2                                                     | প্রত্যক                  | ъ               | <i>ক e</i> কু li                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | যতিশগ্ন                  | 2               | ••!                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | গজ্পীশ                   | N               | W.*                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | र <b>ः</b> मनीन          | 2               | N <sup>2</sup> .                  |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | বর্ণভিন্ন<br>ত্রিভিন্ন   | B 21 03         | 00/6                              |  |  |  |  |  |  |
| 2.6                                                     |                          | ৬ বা ৩টু        | ৬৬ ব   ৬০                         |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | রাজচূড়ামণি<br>ব্যহ্মানা | ৮ বা ৫২         | · ·    • ·   •   •   •   •   •    |  |  |  |  |  |  |
|                                                         | রঙ্গোতোত বা ব্য          |                 | ৬৬৬।৬                             |  |  |  |  |  |  |
| 25                                                      | রঙ্গঞ্জীপক               | \$ 9            | 40100                             |  |  |  |  |  |  |

মাৰ্গ তাল।

চচ্চৎপুট, চাচপুট, ষট্পিতাপুত্র, সম্পর্কেষ্টাক ও উদ্ঘট্ট এই

| - Ab       | -1 -1                        |                          |                                     |
|------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>मः</b>  |                              | মাত্রা-সংখ্যা            | মাত্রা-বিশ্ব স                      |
| •0•        | রাজতাল                       | >2                       | ৬৬ • • ৬   ৬ •                      |
| ৩১         | <b>ত্যস্ত</b>                | •                        | ••                                  |
| ৩২         | মিশ্র                        | 39                       | 0000'0000'0000'                     |
|            |                              |                          | ৬'৬০০ ৬৬                            |
| ೨೨         | চতুরন্ত                      | 6                        | ৬  ০ • ৬                            |
| 98         | দিংহ-বিক্ৰীভ়িত              | ₹8                       | ୍ଧାର୍ଜ୍ୟ <b>ାନ୍ୟନ୍ୟନ୍</b>           |
| 90         | জয়                          | ৯ বা ৪ বা ১০ ৡ           | ।৬॥••৬ বা ।৬। বা                    |
|            |                              |                          | <b>\ </b>    •••\\                  |
| ৩৬         | বনমালী                       | 9                        | 0000  009                           |
| ৩৭         | হংসনাদ                       | ь                        | 16,000,                             |
| 9b.        | সিংহনাদ                      | ৮ বা ৯                   | <b>৷৬৬৷</b> ৬ বা ৷৬৬৷৬ <sup>৫</sup> |
| ৩৯         | কুড়্কক                      | •                        | • •                                 |
| 8•         | ू त्र <b>त्र</b><br>जूतम्मीम | ২ বা ৬                   | ০০০ বা ০০ বাঙৰ                      |
| 85         |                              | ৬ বা ২২                  |                                     |
| 8 २        | সিংহনন্দন                    | ৩২                       | <i>৬৬।৬</i> '।৬০০৬৬।৬'              |
|            | (-(-)-(-)-(-)                |                          | 10.041111,                          |
| 89         | <u> বিভঙ্গী</u>              | <b>y</b>                 | াঙ্ড বা <b>৬</b> ।ঙ                 |
| 88         | রঙ্গাভরণ বা বঙ্গ             |                          | 6646.                               |
| 8¢         | भ्रमाण्यमा प्रम<br>भक्षक     |                          |                                     |
| 0.4        | 444                          | प्रवादिया ३०३            | &'  &&'\$\\$\                       |
| 84         | মুদ্রিত <b>ম</b> ঞ           | <b>b</b> 1.1             | <b>6</b> 11111,                     |
| 89         | মঞ                           | •                        |                                     |
| 86         | কোকিলপ্রিয়                  | •                        | <b>୬</b>  ୫୮                        |
| 85         | নিঃসাক্ত                     | ২ বা ১                   | ॥'বা ৹●'                            |
| (Co        | রাজবিত্যাধর                  | 8                        | ७••                                 |
| 63         | জয়মঙ্গল                     | b'                       | ্যাভাত বা ভতভা                      |
| ¢২         | মল্লিকামোদ                   | 8                        | ∥00●0                               |
| ¢9         | বিজয়ানন                     | ь                        | & <b>&amp;&amp;</b>                 |
| <b>¢</b> 8 | ক্ৰীড়া বা চণ্ডনিঃ           | সাক্ত ১                  | 9.09                                |
| ¢¢.        | জয় শ্রী                     | ৮ বা ৭                   | ভাভাভ বা ভাভ                        |
| <b>C</b> & | মকরন্দ                       | 8                        | ••                                  |
| <b>@9</b>  | কীৰ্ত্তি                     | ১০ বা ৯                  | <b>।৬'৬।৬' বা ।৬'৬৬'</b>            |
| C'or       | ঞ্জীকীৰ্ত্তি                 |                          | <b>€</b> ∳∥'                        |
| ¢ බ        | প্রতি                        | ২ বা ৩                   | <b>२० व</b> र्ग    <b>०</b> •       |
| 40         | বিজয়                        | ৯ বা ৮                   | ৬'৬৬'। বা ৬'৬৬'                     |
| 45         | विन्तू भा <b>नी</b>          |                          | 80008                               |
| હર         | ज <b>म</b>                   | হ <b>বা</b> ৩ <u>২</u> . | 100' 3   1000                       |
| \$0        | नन्त                         | ₩ ;                      | 11000                               |
|            | . 11 '/2 .                   | 4 /                      | ,                                   |

| -          |                 |               |                       |                                       |                                         |
|------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| সংখ্যা     | তালের নাম       | ্মাজা-সংখ্যা  | মাত্রা-বিস্তাস        | সংখ্যা তালের নাম মাত্রা-সংখ্যা ম      | াত্রা-বিস্থাস                           |
| 68         | মঞ্চিকা         | ্ ৫২ বা ৯     | ৬•৬' বা ।'৬'৬'॥       | ১०२ <b>छीनमन</b> १                    | <b>ର</b> ୍ଗ ବ୍ୟ                         |
| હ          | দীপক :          | ٩             | ০৷৬০৷৬ বা ০০॥৬৬       | ১০৩ জনক ১৪ বা ১৩                      | গাভভাগভকা ওভভভভ                         |
| 66         | উদীকণ           | . 8           | 10 : °                | >०८ वर्षन                             | • • (%                                  |
| <b>%</b> 9 | <b>ঢেঞ্চিকা</b> | 9             | ভাও বা ।ওও            | ১০৫ রাগাবর্দ্ধন 💮 ৪২ু                 | ••'•હ'                                  |
| હિ         | বিষম            | ৪ বা ২        | •০•০'০০••'ব্। •০•০'   | ১০৬ ষ্ট্তাল ৩                         | 00000                                   |
| 60         | ৰৰ্ণমল্লিকা     |               | #00100                | ১০৭ অন্তর্কীড়া ১২                    | • • • •                                 |
| 9.         | অভিনন্দন        | ¢             | #00 <b>%</b>          | ५०৮ हश्म                              | 113                                     |
| 95         | অনঙ্গ           | ৮ বা ৫২       | ।ওণাও বা ।•॥ <b>७</b> | ১০৯ উৎসৰ ৪                            | 16"                                     |
| 93         | नानी            | ৮ বা ৪২       | া০০।৬৬ বা ৷০।৬        | >> বিলোকিত                            | <b>6006</b>                             |
| 90         | মল              |               | HH. • ,               | ১১১ গজ্                               | Ш                                       |
| 98         | পূৰ্ণকন্ধাল     | •             | • • • • • • • •       | ১১২ বর্ণযতি ত বা ৮                    | ॥০০ বা ॥৬৬৬                             |
| 96         | খণ্ডকন্বাল      | ং বা ৩        | ০০৬৬ বা ৩০৬           | ১১৩ সিংহ                              | 10000                                   |
| 96         | সমকলাল          |               | <b>66</b> 1           | ১১৪ করণ                               | •                                       |
| 99         | অসমককাল         | e             | 166                   | ১১৫ সারস 🥠 ৪২ু                        | 1000                                    |
| 96         | কন্দুক          | •             | IIII S                | ১১৯ চঞ্জ তই                           | <b>○●●</b> ∥                            |
| 95         | একতালী          | <del>§</del>  | •                     | ১১৭ চক্রকলা ১৬ বা ৩                   | ৬৬৬৬'৬'৬'। বা ॥'                        |
| 50         | क्रूम्          | t             | १००१७ वा १००००७       | ১১৮ বয় ১৮১                           | ৬।৬'৬'৬৬'•••                            |
| ४५         | চতুস্তাল        | তই            | <b>5000</b>           | ১১৯ কন্দ ১০ বা ২১                     | ৬ ৬∙∙৬৬ বা ॥॰                           |
| <b>४</b> २ | ডোম্বরী         | 2             | H*                    | ` ·                                   | • II                                    |
| ৮৩         | অভঙ্গ           |               | ৬৬' বা ॥।৬            |                                       |                                         |
| · 1/8      | রায়বঙ্গোল      | •             | 6 600                 | ১২১ ধন্তা                             | 10019                                   |
| be         | বসস্ত           | ৯ বা ৬        | াাভেডভ বা ৬৬৬         | <b>३२२ इन्छ ३२</b>                    | 1166616                                 |
| 50         | লঘুশেখর         | <b>১</b> বা ২ | ।' বা ∄'              | ১২৩ মুকুন্দ ৫ বা ৩ হু                 | ।০০০০৬ বা । ।।। বা                      |
| b-9        | প্রতাপশেখর      | 8             | · 60°00°              | ১২৪ कूतिन १                           | , [00000                                |
| 66         | ঝম্প            | ₹ .           | ••*]                  | ১২৫ কৃল্ধনি ৮                         | ी <b>ल</b> ।≈.                          |
| P.9.       | জগঝম্প          | <b>७</b> ३    | ৬০০' বা ।৬০'          | ১২৬ গৌরী                              | 110                                     |
| 90         | চতুমু্থ         | 9.            | <b>৬ ७</b> ⁴          | ১২৭ সরস্বতী-কণ্ঠাতরণ ৭                | 99  00                                  |
| رد .       | मलन             | 9             | o o &                 | ১২৮ ভগ্ন ৩ ুঁ৫ বা                     | ••••M;                                  |
| ৯২         | প্রতিমঞ্চ       | ৪ বা ১•       | ৷৷৬ বা ৬৷৷ বা ৬৬৬৬    | ১২৯ রাজমূগাক ৩ই                       | 019                                     |
| ೨೦         | পাৰ্ব্বতীলোচন   | > >¢.         | <u> </u>              | ১৩০ রাজমার্ত্ত ৩ই                     | <b>6</b> 1•                             |
| 86         | রতি             | •             | 16                    |                                       | [66'66]                                 |
| >€         | <b>गो</b> শ     | 8 \$          | •  <b>%</b> *         |                                       | ৽৽ <del>ৼঽ</del> ৻ <b>ঽঽ</b> ৾          |
| 96         | করণযতি          | 2             | ₩ 9 5 ₩               |                                       | 10                                      |
|            | ্ললিত           | . 8           | • • • •               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                         |
| <b>৯৮</b>  | গারুগি          | ₹ 1           | 00'00'                | ১৩৪ ইড়াবান্ ৩২                       | 0 00                                    |
|            | রাজনারায়ণ      | વ             |                       | ১৩৫ সন্নিপাত                          | ⊎'                                      |
|            | <b>ল</b> ক্ষীশ  | ¢ .           | 00'(bf                | ১৩৬ ব্ৰহ্ম ৭ বা ৮                     | ০ ০০ ০০০ ব্ ১৯                          |
| 2.5        | ললিতপ্রিয়      | 9             | liele -               | १३                                    | 000000000000000000000000000000000000000 |
|            | 37 37 (TT       |               |                       |                                       |                                         |

XVIII

মধ্যেও মিনার্ভা, মার্কারি প্রভৃতি দেবতার **হতে বাছ্যয়** বিহুম্ভ আছে।

প্রবাদ আছে যে, এক সময়ে নীলনদ প্লাবিত হইয়া
একবারে বহু মৎস্য ও কচ্ছপ তীরদেশে নিক্ষিপ্ত হয়। একটী
কচ্ছপের মাংস ক্রমে গলিত হইয়া অন্তি পৃষ্ঠ হইতে ঋলিত
হইলে পৃষ্ঠান্থির মধ্যে কেবল শিরাগুলি শুক্কভাবে সংলগ্ন
থাকে। একদিন বরুণদেব (Mercury) নদীকূলে শ্রমণ
করিতেছিলেন, অকন্মাৎ সেই কচ্ছপপৃষ্ঠে তাঁহার পদ পতিত
হওয়ায় সেই আঘাতে তদভান্তরন্থ শিরাসমূহ মধ্যে বায়ুফলিত হইয়া একটী স্থের সমুৎপাদন করে। তথন মার্কারি
তাহা উঠাইয়া লইয়া বাজাইতে লাগিলেন, তাহা হইতেই লায়ার
(Lyre) নামক প্রথম বাছ্যমন্ত্রের স্পৃষ্ট হইল। সেই লায়ারকে
আদর্শ করিয়া পরবর্ত্তিকালে হার্প (harp) এবং অপেক্ষাক্রত
আধুনিক নানা তারযুক্ত যন্তের উদ্ভব হইয়াছে। শৃক্ষা বহুকাল
হইতেই প্রচলিত ছিল। মহিষ বা গোকর শৃক্ষ শৃত্যগর্ভ করিয়া
তাহা বাজাইবার রীতি এখনও প্রায় সকল দেশে দেখা যায়।
তাহানির্মিত রামশিক্ষা এই শুক্ষবাত হইতে স্বভন্ত জিনিস।

প্রাচীন কালে ভারতের ন্থায় মিসর রাজ্যেও শৃঙ্গা এবং এক প্রকার ঢাকের অধিক ব্যবহার ছিল। মিসরের লোকেরা এতন্তির লায়ার ও এক প্রকার বাঁশী বাজাইত। ক্লিওপেট্রার সময়েও মিসরে গীতবাদ্যের যথেও সমাদর ছিল, কিন্তু ঐ দেশ রোমকদিগের হন্তগত হইবার পর, রাজপুরুষদিগের আজ্ঞায় তাহা রহিত হইরা যায়। এসিয়ার মধ্যে বাবিলন রাজ্যে ও প্রাচীন পারস্যে বিলাসের সহিত গানবাদ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হন্ন। যিহুদীরা বথন মুসার অধীনে মিসর হইতে প্রশায়ন করে, তথনও তাহাদের মধ্যে বাত্যাদির অভাব ছিল না। কিন্তু ঐ সকল বাত্যয় যে বিশেষ স্কুম্বর উৎপাদন করিত, এমত বোধ হয় না।

তথন সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধ না হওয়াতে সর্বনাই যুদ্ধবিগ্রহ
উপস্থিত হইত। সেই কারণে তদানীস্তন সংগীত কেবল সাংগ্রামিক
প্রবৃত্তির উত্তেজক ছিল। তাই ঋথেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সক্তে
তুদ্দুভিকে বলপ্রদানক বলা হইয়াছে। তৎকালে যোদ্ধপুরুষেরা
যেরপ ভয়য়র বেশভূষায় ভীষণ মুর্ত্তি ধারণ করিত, তাহাদের
বাত্যয়গুলিও সেইরপ ভয়ানক শন্ধ প্রস্বব করিত। ইতিহাস
পাঠে জানা য়ায়, কার্থেজীয়বীর হানিবল জামার য়ুদ্দে (খঃপৃঃ ২০২
অকে) ৮০টী হস্তী লইয়া রোমকদিগকে পদদলিত করিতে অগ্রসর
হন, তথন রোমকগণ এরপ ভয়য়র ভেরীয়ব করিয়াছিল, য়ে
হস্তীয়া ভয়েই ইতস্ততঃ পলায়ন করে। আলেকসান্দারের সময়ে
প্রীক্শীতবাত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাঞ্চিত হয়। স্বয়ং আলেকসান্দার
পাশিপোলিসের সিংহাসনে বিসয়া গীতবাত্ব শুনিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন গ্রীক ও রোমকজাতির মধ্যে বছকীল হইতেই যন্ত্র-বাদনের প্রথা প্রচলিত ছিল। সেই সমর
হইতে ক্রমে সমগ্র পাশ্চাত্য জগতে বাভ্যযন্ত্রের সমাদর বিভৃত হর,
তন্মধ্যে ইতালী রাজ্যেই এই কলাবিভার বিশেষ অফুশীলন
হইয়া থাকে।

রোমক কবি টাইটাস্ বুক্রেটিয়াস্ কেরাস্ খুষ্টপূর্ব ৫৮ অবদ
"ডি রেরাম নেটুরা" নামক স্বর্রচিত গ্রন্থ লগে বাদাযম্মের উৎপত্তি
সম্বন্ধে একটা অন্তৃততত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। উহা পৌরাণিকী
কথা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং ইহাকে কবির স্বাভাবিক
অভিব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। ভিনি শিথিয়াছেন=

"বনেচর কল কঠ পাথীর কৃজনে
ফুটিল মানব কঠে গীতিকার বর,
ফুরিগ্ধ মৃত্রল চারু সাজ্য সমীরবে,
বাজিল বনের নল অতি মনোহর।
সে ব্যরে শিধিল পাথী ১ মধুর গান।
মামুষ শিধিল তার গানের লহরী;
নলরক্রে বারু ছোগে উঠিল বে তান,
দেখি তাহা স্ট হল মধুর বৃশিরা।"

তুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একজন স্থবিখ্যাত দার্শনিক কবি নলের বাঁশীর এইরূপ আভাস দিয়া গিয়াছেন।

রোমক কবি ওভিডাস ভাসোর গ্রন্থেও নলের বাঁশীর উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক অলোকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগণের স্থকোমল কাব্যকলনার কথা ছাড়িয়া দিয়া পাশ্চাত্য দেশের ধর্মশান্ত্র বাইবেলেও বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে হই একটী কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেলে লিখিত আছে, আদমের নিয়তম সপ্তম পুরুষ জুবাল সর্ক্ প্রথমে বাদ্যযন্ত্র কইয়া ধরাধামে অবতরণ করেন। এই সময়ে বীণা ও বাঁশী এই উভয়েরই উল্লেখ দেখিতে পাঞ্ডয়া যায়। কলতঃ নলিকা ও তত্ত্ব এই উভয়ই সর্ক্ প্রথমে বাদ্যযন্ত্রের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইত। অতঃপর নলিকা ও তত্ত্বহারা বিবিধ প্রকারের বাদ্যযন্ত্র নির্মিত হইয়াছে, এবং এখনও হইতেছে।

পাশ্চাত্য রিহুদীরা ইজিপ্টবাসীদের নিকট বাদ্যযন্ত্র-নির্মাণকৌশন শিক্ষা লাভ করে, ইহাই হিরোদোতাসের অভিপ্রার।
প্রেটো শিক্ষাচ্ছলে ইজিপ্টে গিয়াছিলেন। তিনি নিজেও ইজিপ্টে
অনেক প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার দেখিয়া আসিয়াছিলেন।
ক্রেস্ সাহেব ইজিপ্টের প্রাচীন থেবিস সহরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে
বীণা চিত্র দেখিতে পাইয়াছিলেন। প্রাচীন ইজিপ্টবাসীরা বে
বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে অতি পটু ছিলেন, ইহা তাহার একটা বিশিষ্ট
প্রমাণ, গঠনে আকারে ও সাজসজ্জার এই বীণাটা আধুনিক
শিল্পীদের বীণা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। ইজিপ্টের ভিন্ন

ভিন্ন কীর্ত্তিস্তম্ভে নানা প্রকার বাদ্যমন্ত্র চিত্রিত আছে। প্রাচীন সমরে ইজিপ্টে বাদ্যমন্ত্র নির্ম্মাণের যে যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইরাছিল, এই সকল নিদুর্শন তাহার উৎক্ষণ্ট প্রমাণ।

ঐতিহাসিক এমেনিয়াস বেণিক উৎসবের বিস্তৃত বিবরণের একস্থানে লিথিয়াছেন যে, এই উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যবন্ধ লইয়া ছয়শত বাদ্যকর উপস্থিত হইয়াছিল।

হিক্র ইতিহাসেও প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসা যথন ভগবৎ প্রেমে অধীর হইয়া গান করিতেন, তথন ভক্তরমণী মিরিয়াম এবং তৎসহচরী রমণীগণ "ট্যাম্বরিন" (Tambourine) নামক বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য করিতেন। ট্যাম্বরিনের বিবরণ পাঠে বোধ হয় আমাদের দেশে প্রচলিত খঞ্জনী ও ট্যাম্বরিন একই প্রকার নাদ্যযন্ত্র। মুহুদীদিগের প্রত্যেক উৎসবে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু আশ্রহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু আশুর্যের বিষয় এই যে, প্রোহিতেরাই বংশ পরম্পরায় বাদ্যকরের কার্য্য করিতেন। ছলোমনের মন্দির প্রতিষ্ঠা সময়ে ছইলক্ষ বাদ্যকর ও গায়ক সন্মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা এই সংখ্যায় আস্থা সংস্থাপন করিতে পারেন নাই। একটি হিক্র লেথক লিথিয়াছেন প্রাচীন সময়ে হিক্রদের দেবমন্দিরে ৩৬ প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাধা হইত। রাজা ডেভিড্ সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র রাজাইতে পারিতেন।

গ্রীকদের বাদ্যযন্ত্রের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধ বায়ান্চিনীর (Bianchini) গ্রন্থই সর্কাপেক্যা অধিক প্রামাণিক। প্রাচীন গ্রাকেরা শানাই ও বাঁশী প্রভৃতির বাদ্য বিশেষ আগ্রহের সহিত বাজাইতেন। দোতার, তেতার ও সেতার প্রভৃতি বাদ্যয়ন্ত্রও গ্রীক-দেশে যথেষ্ঠ প্রচলিত ছিল। অনেকেই ফুলুটের বান্যে পটুছিলেন। ডেমন, পেরিকাস্ ও সক্রেটিশকে ফুলুট বাজাইতে শিথাইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী নেমিয়ার বাঁশীর রবে সমগ্রগ্রাস বিমৃথ্য হইয়াছিল। অবশেষে ডেমিটিয়ম পলিওক্রোটন তাঁহার বাঁশী গুনিয়া এমন মন্ত্র মুথ্য হইয়া পড়েন যে উহার নামে তিনি এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। থিব নগরের সঙ্গীতক্র পণ্ডিত ইদ্যোনিয়াদের ফুলুট নির্মাণে আমুমাণিক নয় হাজার টাকা বায়ত হইয়াছিল।

রোমানগণ গ্রীকদের নিকট হইতে শিল্পবিজ্ঞানাদি সম্বন্ধে যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইরাছিলেন, সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহারা গ্রীক-দের নিকট সেই প্রকার ঋণী। জয়ঢাক, শিক্ষা প্রভৃতি রোমে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। রোমান সঙ্গীতক্ত ভিটুভিয়াসের গ্রন্থে জলতরঙ্গ যন্ত্রের উল্লেখ আছে। তিনি আরিষ্টকমের নামে প্রস্তুত হারমোনিয়ামের কথাও তদীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতীচ্য দেশে দশম বা একাদশ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বাদ্য ষম্ভ্রের সবিশেষ উন্নতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান জরগান (organ) গ্রীকদের জলতরঙ্গ বা হাইড্রোনিকন যন্ত্রের ক্রমবিকাশ। এই অরগান দশম খুষ্টাব্দেও খুষ্টানদের গির্জ্জার ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তখন ইহা বর্ত্তমান আকারে উন্নতি লাভ করে নাই।

ঐ সকল বাত্তযন্ত্র ক্রমে কিরপে সমবেত সঙ্গীতের বিশেষ বিশেষ অঙ্গের প্রবৃদ্ধক হইয়াছিল, তাহা বাত্ত সঙ্গীতের আলোচনা না করিলে সম্যক্ বোধগম্য হইবে না। [সঙ্গীত দেখ।]

গীত, বাছ ও নৃত্য এই ত্রয়াত্মক সঙ্গীত। ইহার মধ্যে বাছাই একটি প্রধান অঙ্গ। কিন্তু দেই বান্ত আবার যন্ত্রের অধীন: এ কারণ ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাত্তবন্ত্রের বিষয় বন্দা যাইতেছে। বাগুষন্ত প্ৰথমত: "তত", "অবনদ্ধ" বা "আনদ্ধ" "শুষির" ও "ঘন" প্রধানতঃ এই চারিভাগে বিভক্ত। যে সকল ষন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ পিত্তল ও লোহ নির্ম্মিত তার বা তল্ক ( তাঁত ) সহযোগে বাদিত হয়, তাহাদিগকে "তত" যন্ত্ৰ বলে, यथा: - वीनानि। य नकन राख्यत मूथ हर्मावनक व्यर्था९ हर्म्य আচ্ছাদিত তাহাদিগকে "অবনদ্ধ" যন্ত্ৰ বলে, যেমন—মুদঙ্গাদি। যে সমস্ত যন্ত্ৰ বংশ, কাৰ্চ ও ধাতুনিৰ্ম্মিত ও যাহা মুখমাৰুভে ( ফুৎকার দ্বারা ) বাদিত হয়, তাহাদিগকে "শুষির" যন্ত্র বলা যায়, যথা—বংশ্রাদি। যে সমুদায় যন্ত্র কাংস্থাদি ধাতুনিশ্মিত এবং যাহা দ্বারা বাত্তে তাল প্রদর্শিত হয়, তাহারা "ঘন" যন্ত্র নামে অভিহিত্ত হইয়া থাকে, যথা—করতালাদি। এই চতুর্বিধ বাছ্যন্ত্রের মধ্যে "তত" যন্ত্রই সর্বশ্রেষ্ঠ ও বহুসংখ্যায় বিভক্ত। ইহার বাদনও অতিশয় স্থথকর, কিন্তু বহু আয়াস ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। অপ্রে "তত" যন্ত্রের বিষয় ও পরে অবনদ্ধাদি যন্ত্রের বিষয় ক্রমান্তরে বিবৃত হইতেছে।

#### তত যন্ত্ৰ।

আলাপিনী, ত্রন্ধবিণা, কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লরী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, বোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কূর্ম্মিকা, কুজা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিম্বরী, খেততন্ত্রী, নকুলোষ্ঠা, ঠংসরী, ওড়ম্বরী, পিনাক, নিবঙ্গ, পুঙ্গল, গালা, বারণহস্ত, রুদ্রবিণা, স্বরমণ্ডল, কপিনাস, মধুস্থানী, ঘনা, মহতীবীণা, রঞ্জনী, শারদী বা সারদ, স্বরসান্ধ বা স্বরসো, স্বরশুঙ্গার, স্বরবাহার, নাদেশ্বর বীণা, ভরত বীণা, তুমুরু বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী, এম্রাজ, মায়্রী বা তায়ুশ, অলাব্ সারঙ্গী, মীনসারজী, সারিন্দা, একতন্ত্রী বা একতারা, গোপীষস্ত্র, সানন্দ্রহরী ও মোচঙ্গ ইত্যাদি যন্ত্র সম্পারকে তত যন্ত্র বলে। সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থে ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নামমাত্র নির্দিষ্ট হইয়াছে, কতকগুলির আকারাদিও বর্ণিত আছে।

সেই সমুদায় যঞ্জের আকারাদি ক্রমশঃ এস্থলে বর্ণিত হুইতেছে।

### পিণাক।

পিনাকের আকারাদি দর্শনে বোধ হয় মহুষ্যের প্রথমাবস্থায়
সঙ্গীত প্রবৃত্তি বলবতী হইলে প্রথমেই পিণাকের স্পৃষ্টি হয়, পরে
মানবজাতির সভ্যতার বৃদ্ধি অনুসারে অস্তান্ত নানা আকারের
নানা তত যঞ্জের আবিন্ধার হইয়া থাকিবে। পিণাক দেখিতে
ঠিক একথানি সগুণ ধন্তু, দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা ইহার
গুণে আঘাত করিয়া বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। বামহস্তের অল্লাধিক চাপের কৌশলে ইহা হইতে উচ্চ নীচ স্বর
নির্মাত করিতে পারা যায়।

## একতন্ত্রী বা একতারা।

একটি ক্ষুদ্র অলাবর তৃতীয়াংশ কর্ত্তন করিয়া অতি পাতলা ছাগ চর্ম্ম হারা সেই কর্ত্তিত মুখ আচ্ছাদিত এবং তাহাতে সাত আট অঙ্গুলি পরিধি বিশিষ্ট ও দীর্ঘে দেড় হস্ত পরিমিত একটি বংশদণ্ড সেই অলাবু থণ্ডে ফোজিত করিয়া তাহার মন্তকের দিকে হুই তিন অঙ্গুলির নিমে একটি সচ্ছিদ্র কীলক (কাণ) প্রোথিত করিবে, পরে লৌহনির্দ্মিত তারের একপ্রান্ত তাহাতে ও অপরপ্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের নিমভাগে আবদ্ধ করিতে হয়, তত যন্ত্রের নিম্নভাগে যে স্থানে তার আবদ্ধ করিতে হর ভাহাকে পদ্বী বলে। পূর্বোক্ত চর্ম্মোপরি হস্তি দন্তাদি দৃদ্ধ পদার্থ নির্মিত একথানি তন্ত্ৰাসন থাকে, ভাহার উপরিভাগে ভন্ত গাছটি স্থাপন ও বাদক আপন কণ্ঠস্বরের অনুযায়ী বন্ধন করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে স্থাপনপূৰ্বক দক্ষিণ বাহৰ ভৰ্জনীর আঘাত দিয়া বাদিত করে। এই যম্বটি অতি প্রাচীন, বোধ হয় সমুষ্যের সভ্যতার প্রথম সূত্রপাতে পিণাকের পরেই ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। এই যন্ত্ৰে একটি মাত্ৰ তম্ব যোজিত থাকে ৰলিয়াই ইহার একতন্ত্ৰী নাম হইয়াছে। পুরাকালে দঙ্গীত ব্যবসায়িমাতেই এই যন্ত্র ব্যবহার করিত, পরে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অপেকাকৃত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট তত মন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে অধুনা এই যন্ত্র আর সভ্য সমাজে ব্যবহৃত হয় না, ৰাউল প্ৰভৃতি ভিক্ষোপজীবীরাই ইহার ব্যবহার করিয়া আসিতেছে।

## আলাপিনী।

আলাপিনীতে নবমুষ্টি পরিমিত রক্তচন্দনকাষ্টবিনির্মিত একটি দণ্ড এবং সেই দণ্ডের অগ্রভাগে একটি তুম ও নিম্নভাগে একটি বৃহদাকার নারিকেল মালার খোল মোজিত থাকে। এই যন্ত্রে লোহাদি কোন ধাতুর তার ব্যবহৃত না হইয়া তিন-গাছি পট্ট বা কার্পাসক্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই তিন-গাছি স্ত্রে মত্র, মধ্য ও তার স্বরে আবদ্ধ ক্রিয়া বাদক নিজ বক্ষঃস্থলে স্থাপনপূর্বক দক্ষিণ হন্তের অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির আঘাতে ও বাম হন্তের অঙ্গুলির সাহায্যে বাজাইরা থাকে।

## মহতী বীণা।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে বুঝিতে পারা বায় যে, মহতী বীণা তত যন্ত্রের মধ্যে অতি পুরাতন ও সর্বপ্রধান; মহর্ষি নারদ সর্ব্যদা এই বীণার ব্যবহার করিতেন, এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহাকে নারদী বীণাও বলিয়া থাকে।

সঙ্গীত শাস্ত্রে যে ব্রহ্মবীণার নামোন্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই ব্ৰহ্ম বীণাই সময়গতিতে মহতী বীণা নামে পরিণত হইয়া থাকিবে। এই বীণাতে একটি বংশদও যোজিত আছে, স্বরগান্তীর্ঘ্যের নিমিত্ত সেই দণ্ডের উভয়পার্যে তুইটা ত্ত্ব ও মধ্যস্তলে নবমুষ্টি পরিমিত স্বরস্থান আছে। সেই স্বরু-স্থানে উনিশ হইতে তেইশথানি পর্যান্ত অতি কঠিন লোহ ( ইস্পাত') নির্দ্মিত সারিকা বিশ্বস্ত আছে, এই সকল সারিকা দণ্ডোপরি মধ্চিষ্ট (মম) দারা বসান থাকে, সেই সকল সারিকাতেই প্রকৃত বিকৃত সার্দ্ধ ছিসপ্তক স্বরের স্থান নির্দিষ্ট আছে, অর্থাৎ এক একখানি সারিকাতে ষড়জাদি প্রকৃত বিকৃত স্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই ষল্পের সাতটি কীলকে সাত-গাছি ধাতুময় তার যোজিত থাকে, তন্মধ্যে তিনগাছি লৌহ-নির্ম্মিত ও চারিগাছি পিত্তল নির্ম্মিত; লোহনির্মিত তারগুলিকে পাকা ও পিত্রল নির্ম্মিত তারগুলিকে কাঁচা তার বলে। লোহ তার তিনগাছির মধ্যে একগাছিকে নায়কী অর্থাৎ প্রধান তার কহে, সেই তারকে মন্দ্রসপ্তকের মধ্যম করিয়া যন্তের তার বাঁধার রীতি আছে: অপর হুইগাছির একগাছি মধ্য সপ্তকের বড়জ, আর এক গাছি তারসপ্তকের ষড়জ করিয়া বাঁধিতে হয়। পিত্তলের চারি গাছি তারের একগাছি মন্ত্র সপ্তকের ষড়জ, একগাছি পঞ্চম, এক গাছি মন্দ্র সপ্তকের নিমু সপ্তকের ষড়জ ও অবশিষ্ট গাছি তাহারই পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। এই যন্ত্র বাম ক্ষক্তে স্থাপনপূর্বক বাম-হত্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী প্রত্যেক সারিকায় সঞ্চালন করিয়া দক্ষিণ হন্তের তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলীঘারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু ঐ তুইটি অঙ্গুলী লোহতারনির্ম্মিত অঙ্গুলীত্র (মিরজ্বাপ) দারা আবৃত করিতে হয়, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী স্বর যোগের জন্ম মধ্যে মধ্যে বাৰহার করা গিয়া থাকে এবং বামহস্তের কনিষ্ঠান্ত্রালও ঐরপ স্থর সংযোগ কারণ মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হয়। বীণার স্থরমাধুর্য্য অতীব প্রবণস্থকর, সঙ্গীতের যাবতীয় স্বরকৌশল বীণাতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই বীণা ষম্ব কালসহকারে দেশভেদে কোন কোন অংশে বিভিন্ন আকার ধারণ করাতে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে।

# कृष्मी वा कष्ट्रशी वीगा।

কচ্ছপীর খোলটি কচ্ছপ-পৃষ্ঠের ন্থায় চেপ্টা অলাবুদ্বারা নিশ্মিত হয় বলিয়া ইহাকে কচ্ছপী বীণা বলে। এই বীণা দীর্ঘে স্চরাচর চারিফুটই হইয়া থাকে. তবে কেহ কেহ এই পরিমাণের কম বেশ করিয়া থাকে। আকারে কিছু দীর্ঘ হইলে রাগের আলাপ ও কুন্ত হইলে গৎ বাজাইবার বিশেষ স্থবিধা হয়। কচ্চপীর দৈর্ঘ্য চারি ফুট হইলে তাহার পন্থী হইতে প্রায় সাত অঙ্গুলী উপরে তন্ত্রাসন এবং প্রায় সাড়ে তিনফুট উপরে আড়ি স্থাপন করা বিধেয়। পরিমাণে চারিফুটের কমী বেশী হইলে তদমুরপ তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপন করিতে হয়। বোধ হয়, পুরাকালে কচ্ছপীতে তিনগাছি মাত্র তার যোজিত হইত, তদমুসারে কচ্ছপী সেতার নামেও অভিহিত হইয়াছে, যেহেতৃ পারস্তভাষায় 'দে' শব্দে তিন সংখ্যা বুঝায়, স্থতরাং 'দেতার' শব্দে তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্রই বুঝাইতেছে, কিন্তু এক্ষণে আর কচ্চপীতে তিন গাছি তার যোজিত হয় না, তৎপরিবর্ত্তে এখন পাঁচ বা সাতগাছি তারই যোজিত হইয়া থাকে। যে কচ্চপীতে পাঁচগাছি তার বিশুন্ত থাকে, তাহার হুইগাছি পাকালোহ নির্মিত এবং তিনগাছি কাচা পিত্তলনির্মিত। লৌহনির্মিত গুইগাছির মধ্যে একগাছি মন্ত্র সপ্তকের মধ্যম ও একগাছি তাহারই পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। পিত্তলনিশ্মিত ভিনগাছি তারের চুইগাছি তার মন্দ্র **সপ্তকের ষড়জ ও একগাছি মন্দ্রসপ্তকের নিম্ন সপ্তকের ষড়জ** করিয়া বাঁধার রীতি আছে। সাততারবিশিষ্ট কচ্ছপীতে চারি-গাছি লোহের ও তিনগাছি পিত্তলের তার থাকে, ত্রাধ্যে তুইগাছি লোহের ও তিনগাছি পিত্তলের তার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বাঁধিয়া অবশিষ্ট হুইগাছি লোহতারের একগাছি মধ্যসপ্তকের বড়জ ও একগাছি ঐ সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। এই তুইগাছি তারকে 'চিকারি' বলে। কচ্চপীর দণ্ডোপরি স্বরস্থানে সতেরখানি লোহাদি কঠিন ধাতুনির্শ্বিত সারিকা তাঁত দিয়া দুঢ়ুক্লপে আবদ্ধ থাকে, তদ্ধারা মন্ত্রসপ্তকের ষড়জ হইতে তার সপ্রকের মধ্যম পর্যান্ত এই সার্দ্ধিসপ্তক স্বর সম্পন্ন হয়। উক্ত সতেরখানি সারিকার মধ্যে একখানি হইতে মন্দ্রসপ্তকের কোমল নিষাদ, একথানি হইতে মধ্যসপ্তকের তীত্রমধ্যমন্বর পাওয়া যায়, অক্তান্ত বিক্বত স্বারের আবিশ্রক হইলে তত্তৎ সারিকাগুলিকে দত্তের উদ্ধাধোভাবে উঠাইলা নামাইলা কোমল ও তীব্র করিলা লইতে হয়। কচ্ছপী বীণা বাজাইবার সময় যন্ত্রের পশ্চাৎদিক বাদক নিজের সমুথে রাখিয়া তুম্বের পার্বদেশ দক্ষিণ হস্তের কজিলারা উত্তমরূপে চাপিয়া দণ্ডটীকে বাম হস্তের আলগা ঠেস রাখিয়া ধরিবে। তৎপরে মিরজাপারত হত্তের তর্জনীঘারা তন্ত্রাসন ও সারিকার মধ্যস্থ শৃত্যস্থানে

আঘাত করিলে বামহন্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা যখন যে স্বরের প্রয়োজন হইবে, তথন সেই সারিকোপরি তার চাপিয়া তত্তৎ স্বর প্রকাশপূর্কক বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবে। কচ্ছপী বীণাও কালসহকারে দেশভেদে বিভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করিয়াছে।

# ত্রিষরী বা ত্রিভন্তী খীণা।

ত্রিতন্ত্রীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রায়ই কচ্ছপীসদৃশ, বিশেষের মধ্যে ইহার থোলটি অলাবুর না হইয়া কাঠের হইয়া থাকে এবং তিনগাছি মাত্র তার ব্যবহৃত হয়। সেই তিনগাছি তাবের মধ্যে একগাছি পাকালোহ নির্ম্মিত ও হইগাছি পিতলের। লোহ-তারগাছিকে নায়কী তার বলে, উহাকে মল্রসপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধিতে হয়। পিতলের তার হইগাছির মধ্যে একগাছি মল্রসপ্তকের বড়জ ও অপর গাছিকে মল্রসপ্তকের নিম্নস্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে হয়। ত্রিতন্ত্রীতেও কচ্ছপীর ভায় সপ্তদশ্ধানি সারিকা থাকে এবং তাহা হইতেই সার্দ্ধিনপ্রক স্বর নিষ্পার হয়। ইহার ধারণ ও বাদন প্রণালী অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ।

# किन्नत्री वीश।

পুরাকালে কির্মীর থোলটি নারিকেলের মালাদারা নির্মিত হইত, একলে তৎপরিবর্ত্তে বৃহদাকারের পক্ষিডিম্ব বা রজতাদি ধাতুদারা নির্মিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তাহাতে স্বরের কিছুমাত্র প্রভেদ উপলব্ধি হয় না। কির্মীতে পাঁচগাছি মাত্র তার ব্যবহৃত হয়। পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর যে যে তার যে যে ধাতুনির্মিত ও যে যে স্বরে আবদ্ধ করার বিধি আছে, ইহার সেই সেই তারও সেই সেই ধাতুনির্মিত ও সেই সেই স্বরে আবদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার আকার অপেকার্কত অধিক ক্ষুদ্র, স্থতরাং ইহাতে মৃচ্ছ নাবিহীন সামান্ত সামান্ত রাগের গৎ স্থান্দররূপে বাজান যাইতে পারে এবং ইহার আকার অতিক্ষুদ্র বিলিয়া স্বরও অতিমৃত্ব, কিন্তু শ্রবণমধুর। এই যরের বাদনাদি ক্রিয়া কচ্ছপীর তায়। এই যরটিও কালভেদে দেশভেদে কতকাংশে বিভিন্ন নাম ও আকার ধারণ করিয়াছে।

## विशको वैश।

বিপঞ্চীর আকার প্রায়ই কিন্নরীদদৃশ, বিশেষের মধ্যে থোলটি ডিম্বাদির না হইয়া ভিতলাউ দারা নির্মিত হয়। ইহার অন্তাত্ত্বাক্সবয়ব, ধারণ, স্বরবন্ধন ও বাদনক্রিয়া কিন্নরীর তায়।

## नारमध्य वीगा।

বেহালা ও সেতার এই ছেই যম্ভের মিশ্রণে নাদেশ্বর বীণার উৎপত্তি। বোধ হয়, এই বন্ধটি আধুনিক, ইহার খোল বেহালার খোলের স্থায় এবং দণ্ড, সারিকা, তারসংখ্যা ও তারবন্ধন প্রণালী সেতারের অমুরূপ। কালষীণা ।

রুদ্রবীণার খোল ও দণ্ড একখানি অথও কার্চনির্দ্মিত, খোলটি ছাগচৰ্ম্মে আচ্ছাদিত, এই যন্ত্ৰেও হস্তিদন্তাদি কঠিন পদার্থ নির্মিত একথানি তন্ত্রাসন আছে। রুদ্রবীণায় কোনরূপ ধাতৃনির্ম্মিত তার বাবহৃত না হইয়া তৎপরিবর্দ্তে ছয়গাছি তাঁত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই ছয়গাছি তাঁতের মধ্যে একগাছি মক্রসপ্তকের বড়জ, একগাছি গান্ধার, একগাছি পঞ্চম, একগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়জ, একগাছি ঋষভ ও একগাছি প্রথম স্বরে বাঁধার রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রীণাতে সারিকা থাকে না, যন্ত্রটি বামস্কন্ধে রাখিয়া পাকা মাছের একখানি আঁইস স্ত্রনারা বামহন্তের তর্জনীতে বাঁধিয়া তদ্বারা স্বরস্থানে ঘর্ষণ ও দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীয়ারা একথানি ত্রিকোণাকার কোনরূপ কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়া তাহারই জাঘাতে বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। ইহার বাদনক্রিয়া মহতী বীণাদি হইতে কিছু পরিশ্রম ও স্বরজ্ঞান সাপেক্ষ, যেহেতু ইহাতে সারিকাবিভাস না থাকাতে আমুমানিক স্বরস্থান ঘর্ষণ করিয়া ষড়জাদি স্বর নির্গত করিতে হয়, বিশেষ স্বরবোধ না থাকিলে কথনই ইহা বাজাইতে পারা যায় না, এই নিমিত্তই বোধ হয় ইহার বাদকসংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

ब्रक्षनी वीश।

রঞ্জনী বীণা মহতী বীণারই অমুরূপ, বিশেষের মধ্যে ইহার
দণ্ডটি বংশের না হইয়া কাষ্টের হইয়া থাকে এবং আকারেও
মহতী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যন। ইহার ছই পার্ষে ছইটি অলাবু,
তার-সংখ্যা সাত, সারিকার সংখ্যা ও তারবন্ধনাদি কচ্ছপীসদৃশ।
শারদী বীণা বা শ্রদ।

শারদী বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্যান্ত রুদ্রবীণার স্থায় এক খণ্ড কাঠ দারা নির্মিত। উহার দণ্ডভাগ উপরে স্বল্লায়তন এবং নিমে খোলের নিকট ক্রমণ বিস্তৃত। দণ্ডগর্ভের উপরিভাগ ইম্পাতাদি ধাতুদারা আর্ত হয়; খোলটি পাতলা ছাগচর্মে আছাদিত থাকে। ইহাতে সারিকাবিস্থাস নাই, ছয় কাণে কেবল ছয় গাছি তাঁত আবদ্ধ থাকে। কোন শারদীতে তাঁতের পরিবর্তে পিত্তলাদি ধাতুনির্মিত তারও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যয়ে তাঁত বা তার যোজনা করা বাদকের ইচ্ছামুসারে নিস্পাদিত হয়। সেই তাঁত বা তার ছয় গাছির মধ্যে এক গাছি মন্ত্রন্থকের পঞ্চম, ছই গাছি মধ্যসপ্তকের মড়জ, ছই গাছি মধ্যসপ্তকের মড়াম ও একগাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধিতে হয়, কিল্ক বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ছয় গাছি তাঁতের পরিবর্তে চারি গাছি তাঁত যোজনা করিলেই কার্য্য নির্মাহ হইতে পারে, য়েহেতু ছই ছই গাছি তাঁত সম স্বরে আবদ্ধ থাকে। এই ছয়ট

কাণ ছাড়া ষম্বপার্থে আরও সাত হইতে একাদশটি পর্যান্ত অতিরিক্ত কাণ যোজিত ও তাহাতে পির্বাদি ধাতুনির্মিত তার আবদ্ধ থাকে। এই তার গুলিকে 'পার্ম্বতিদ্রিকা' বা 'তরফ' বলে। পার্ম্ব তিদ্রিকাগুলি ইচ্ছাধীন স্বরে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ইহাতে আঘাত দিবার আবশুক হয় না, প্রধান তাঁত গুলিতে আঘাত করিলে তরফগুলি বিনা আঘাতেই ঝহারিত ও ধ্বনিত হয়া স্বরগান্তীর্যা প্রকাশ করে। এই যম্মের ধারণ ও বাদন প্রণালী রুদ্রবীণার ধারণ ও বাদনসদৃশ, কেবল বিশেষ এই যে, রুদ্রবীণা বাদনে বাম হন্তের একমাত্র মৎস্থান্ধাবদ্ধ তর্জনী অঙ্গুলীই প্রযোজিত হয়, ইহাতে বামহন্তের কনিষ্ঠাদি চারি অঙ্গুলীই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও মাছের আইসে অঞ্গুলী আবদ্ধ রাখিতে হয় না। বঙ্গুদেশে এই যত্ত্রের অধিক ব্যবহার দেখা যায় না। পশ্চিম দেশীয় অনেকেই ইহার আদর করে এবং মুসলমান রাজাদিগের রাজত্ব কালে ইহার বিশেষ সমাদের ছিল।

## সং-শঙ্গার।

ষর-শৃঙ্গারের থোলটি অলাবু নিশ্মিত, ইহাতে একথানি কঠিন পদার্থের তন্ত্রাদন ও কাষ্ঠনির্মিত দণ্ড থাকে। ঐ দণ্ডের উপরিভাগ একথানি পাতলা লোহপটকরারা আচ্ছাদিত হয়। স্বর-গান্তীর্য্যের নিমিত্ত এই যন্ত্রের উপরিভাগে আর একটি অলাবু যোজিত হয়। এই যন্ত্রের ছয়টি কীলকে তিন গাছি পিতলের আর তিন গাছি লোহের তার ব্যবস্থত হয়। দেই তিন গাছি পিতলের তারের মধ্যে একগাছি মন্ত্রমপ্তকের যড়জ, একগাছি গান্ধার, একগাছি পঞ্চম ও লোহতার তিন গাছির মধ্যে একগাছি মধ্যমপ্তকের যড়জ ও হই গাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধার রীতি আছে, এই যন্ত্রে সারিকাবিত্যাস থাকে না। ইহার ধারণ ও বাদনক্রিয়া রুদ্রবীণার ধারণ ও বাদনপ্রণালীর অন্তর্রুগ। যন্ত্রটি অপেকাক্কত আর্থুনিক বলিয়া বোধ হয়, যেহেতু মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্রবীণার মিশ্রণে এই যন্ত্রের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

## সর-বাহার।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে স্করবাহার ও কচ্ছপী বীণাকে একই যন্ত্র বলা যাইতে পারে, বিশেষের মধ্যে স্করবাহা-রের দণ্ডের গাত্রে আর একথানি কার্চ্চ থণ্ড যোজিত ও তাহাতে কতকগুলি ছোট ছোট কীলক সংলগ্ন ও সেই সকল ক্ষুদ্র কীলকে সরু সরু পিতলের তারের তরফ আবদ্ধ থাকে। তরফগুলি বাদক আপন ইচ্ছামুযায়ী বাঁধিয়া লয়। এই সকল তরফগু আঘাত দারা বাদিত হয় না, প্রধান তারে আঘাত দিলেই তাহারা ধ্বনিত হইয়া থাকে। আর একটু বিশেষ এই যে কচ্ছপীতে একথানি তন্ত্রাসন ব্যবহৃত হয়, কিন্তু স্করবাহার ঘুইখানি তন্ত্রাসনের ব্যবহার দেখা যায়। প্রী ঘুই খানির তন্ত্রা শনের মধ্যে এক খানির আকার অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ কুদ্র। এ কুদ্র তন্ত্রাসন থানি প্রধান তন্ত্রাসনের প্রায় অর্কহস্ত উপরে বিহাত থাকে, তাহার উপর তরফগুলি স্থাপিত হয়। স্মরবাহারের আকার কচ্চপী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়াতে তাহার স্বর উচ্চ ও অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়। স্মরবাহারের তার-সংখ্যা, সারিকাবিহ্যাস, ধারণ ও বাদনপ্রণালী কচ্চপীর অন্ধরূপ, কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। এই যন্ত্রটি আধুনিক, বোধ হয় শহাধিক বর্ষ পূর্বের ইহার অন্তিম্ব ছিল না।

## ভরতবীণা ।

ভরতবীণা অতি আধুনিক ষন্ধ, রুদ্রবীণা ও কছেপী বীণা এই ছই ষদ্রের মিশ্রণেই যে ইহার উৎপত্তি, তাহা প্পষ্টই বোধ হইয়া থাকে; কারণ ইহার খোলটি রুদ্রবীণার সদৃশ কাষ্ঠ নির্মিত, কিন্তু দণ্ড, কাণ, তরফসংখ্যা, স্বরবন্ধন, সারিকাবিন্তাস, ধারণ ও বাদনপ্রণালী কছপী বীণার মত। বেশীর মধ্যে ইহাতে তরফ থাকে এবং নায়কী তারটি মাত্র লৌহনির্মিত, অপর গুলি ধাতুনির্মিত না হইয়া তাঁতের হইয়া থাকে।

# তুমুক বীণা।

একটি অলাব্নির্মিত খোল, কাষ্ঠনির্মিত দণ্ড ও কাষ্টের ধ্বনি পট্টকদারা তুমুরু বীণা নির্মিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটি কীলক, একথানি দৃঢ় কাষ্ঠাদি নিৰ্মিত তন্ত্ৰাসন, তুই গাছি শৌহের ও ছই গাছি পিতলের মোট চারি গাছি তার ব্যবহার হয়। ঐ চারি গাছি তারের মধ্যে লৌহনির্দ্মিত তার হুই গাছি মধাসপ্তকের ষড়্জ, পিতলের একগাছি মল্রসপ্তকের ষড়জ ও একগাছি পঞ্চম স্বরে বাঁধিতে হয়। এই যন্ত্রের দণ্ডটি দক্ষিণ হত্তের অনামিকা ও বুদ্ধাঙ্গুলিঘারা ধারণ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। ইহাতে সারিকা থাকে না এবং যে তার যে স্বরে আবদ্ধ থাকে. তদতিরিক্ত অন্ত কোন স্বর প্রকাশিত হয় না, পিতলের যে তারগাছি মন্ত্রসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে, রাগবিশেষে গান করিবার সময় সেই তারগাছি মধ্যম স্বরেও আবদ্ধ করা যায়। এই যন্ত্রটি কেবল গানসময়ে গায়কের স্বর-বিশ্রামার্থ ই ব্যবহৃত হয়, তত্তির স্বতন্ত্রভাবে বাদিত হয় না। দেশবিশেষে এই যন্ত্রে ছয় হইতে দশ পর্যাস্ত তার এবং পঞ্চ-বিংশতি হইতে সপ্তচত্বারিংশৎ পর্যান্ত সারিকা বিশ্বস্ত হইয়া থাকে। বোধ হয় তত্তদেশে ইহার বাদনপ্রণালী ও ব্যবহার স্বতন্ত্র প্রকার হইরা থাকে। এই যন্ত্রটী তুমুরুগন্ধর্ব দ্বারা প্রথম নির্শ্বিত হয় বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে তুমুরবীণা নামে চলিয়া আসিতেছে।

কাত্যায়ন বীণা।

কাত্যায়ন-বীণার নাম, উৎপত্তি ও নির্ম্গাতার নামসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলিয়া থাকে, কিন্তু আমাদিগের বিবেচনার কাত্যায়নঋষিই যে ইহার নির্মাতা তদ্বিয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি এই যন্ত্রে একশতগাছি লোহের তার ব্যবহার করিতেন, তদমুদারে এই যন্ত্র শততন্ত্রী নামে বিখ্যাত ছিল, কিন্তু আধুনিক কাত্যায়ন বীণাতে শততন্ত্রের পরিবর্ত্তে সচরাচর বাইশ হইতে ত্রিশগাছি পর্যান্ত তারের ব্যবহার দেখা যায়। সেই সকল তার লোহনির্শ্বিত ও প্রায় তুইহস্ত পরিমিত দৈর্ঘ্য, একহন্ত বিস্তার ও অর্দ্ধহন্ত বেধবিশিষ্ট একটি কার্চের বাক্সমধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদারা আবন্ধ করার রীতি দেখা যার। যে যন্ত্রে বাইশগাছি তার আবদ্ধ করা থাকে, সেই বাইশগাছি তারের উপরের প্রথম সাতগাছি মক্ত্রসপ্তকের ষড্জ হইতে নিষাদ পর্যান্ত, দ্বিতীয় সাতগাছি মধ্যসপ্তকের বড়জ হইতে নিষাদ পর্যান্ত, তৃতীয় সাতগাছি তারসপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্যান্ত ও দ্বাবিংশতি সংখ্যক তারগাছি তার-সপ্তকের উচ্চ সপ্তকের যড়জস্বরে আবদ্ধ করিতে দেখা যার। কেহ কেহ প্রথম তিনগাছির একগাছি মন্দ্রসপ্তকৈ পঞ্চম, ধৈৰত, নিষাদ, চতুৰ্থ হইতে দশম পৰ্য্যন্ত সাতগাছি তাৰ মধ্য-সপ্তকের ষড়্জ হইতে নিষাদ পর্যান্ত, একাদশ হইতে সপ্তদশ তার তারসপ্তকের ষড়জ হইতে নিষাদ পর্যান্ত এবং অপ্রাদশ হইতে দ্বাবিংশ পর্যান্ত তার তারসপ্তকের উচ্চ সপ্তকের ষড়জ হইতে পঞ্চম পর্যান্ত স্বরে বাঁধিয়া থাকে। ইহার বাদনকালে যন্ত্রটি সমতল স্থানে স্থাপনপূর্ব্বক হুই হল্ডে হুইটি ত্রিকোণাক্বভি কোন কঠিন পদার্থ ধারণ করিয়া অতি সাবধানে বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ইহার স্বর অতি মধুর। যে যন্ত্রে ত্রিশগাছি তার থাকে সেই যন্ত্রের বাইশগাছি তার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আবদ্ধ করিয়া অবশিষ্ট তার কয়েকগাছি আবশুক মত কোমল ও তীব্রস্বরে বাধিয়া লয়।

## প্রসারণী বীণা।

একটি পাঁচতারবিশিষ্ট কচ্ছপীর দণ্ডপার্শ্বে আর একটি তিনতারবিশিষ্ট ক্ষুদ্র দণ্ড সংযোজিত করিলেই প্রসারণী বীণা হয়।
এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটিতে যোলখানি ও ক্ষুদ্র দণ্ডটিতে যোলখানি, একুনে বত্রিশখানি সারিকা বিশুন্ত থাকে। প্রধান দণ্ডে
আবদ্ধ পাঁচগাছি তারের হুইগাছি মন্দ্রসপ্তকের নিয়সগুকের
যড়্জ, তুইগাছি মধ্যম ও একএক গাছি পঞ্চম স্বরে এবং ক্ষুদ্র
দণ্ডস্থ তিনগাছি তারের একগাছি মন্দ্রসপ্তকের ষড়্জ, একগাছি
মধ্যম ও একগাছি পঞ্চম স্বরে আবদ্ধ হয়। মহতীবীণাদি
অন্তান্থ যন্ত্রে সাদ্ধিদিপ্রক স্বর পাওয়া যায়, কিস্কু প্রসারণীতে

সার্দ্ধবিসপ্তক স্বর নির্গত হইয়া থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী
অন্তান্ত যন্ত্রবাদনের প্রণালীর সমান নহে। এই যন্ত্রটি কোন
সমতল স্থানে বা ক্রোড়ে স্থাপনপূর্বক একটি বংশনির্মিত
শলাকা দারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। সেই আঘাতের
শঙ্গে সঙ্গে বামহস্তের অন্তুর্গের টিপ ও সারিকোপরি ঘর্যণদ্বারা
প্রত্যেক স্বর বহির্গত করিতে হয়। যন্ত্রটি আধুনিক।

### স্বরবীণা।

স্বরীণা যন্ত্রটি অতি প্রাচীন, ইহার খোলটি অলাবুনির্মিত;
দণ্ডাদি কাঠময়, যন্ত্রটি দেখিতে কতকটা ক্রন্ত্রনীণাসদৃশ, বিশেষের
মধ্যে ক্রন্ত্রনীণার ধ্বনিকোষ অর্থাৎ খোল চর্মদারা আচ্ছাদিত
করা হয়. ইহার ধ্বনিকোষ তৎপরিবর্ত্তে পাতলা কাঠফলক দ্বারা
আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিগাছি তার ব্যবহৃত
হয়, সেই চারিগাছি তারের একগাছি মন্দ্রস্থকের বড়্জে,
একগাছি পঞ্চমে, ছইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জে আবদ্ধ
করিতে হয়।

## সারজী।

সারঙ্গী অতি প্রাচীন যন্ত্র। কথিত আছে লঙ্কাধিপতি রাবণ ইহা প্রথম সৃষ্টি করেন। যন্ত্রটি বছকালাবধি অবিকৃত নাম ও আকারে ভারতবর্ষে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু অন্তান্ত নানাদেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বপরিবর্ত্তনের সহিত বিভিন্ন নামে পরিচিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের থোল ও দণ্ড একথানি কার্চথণ্ডে নির্ম্মিত হয়, খোলটি চৰ্ম্মবারা ও দণ্ডটি পাতলা কাঠফলক দারা আচ্ছাদিত হয়। দণ্ডের তুইপার্শ্বে তুইটি করিয়া চারিটি কাণ ও সেই চারিকাণে চারিগাছি তাঁত আবদ্ধ থাকে। দণ্ডপার্মে কতকগুলি পিতলের তারযোজিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরফের কাণও থাকে। পূর্বোক্ত চারিগাছি তাঁতের একগাছি মন্ত্রসপ্তকের ষড্জ, একগাছি পঞ্চম, হুইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড্জ করিয়া বাঁধিবার পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সারিকা ব্যবহার হয় না। এই যন্ত্রটি অঙ্গুল্যাদির আঘাতে বাদিত না ছইয়া অশ্বপুচ্ছবদ্ধ একগাছি ধহুদারা বাদিত হয়, এই হেতৃ ইহাকে ধমুস্তম্ভ যন্ত্র বলে। ধনুঃসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে তন্ত্ত-গুলিতে বামহস্তের কনিষ্ঠাদি চারিটি অঙ্গুলির নথঘর্ষণ দ্বারা স্বরসমূদায় প্রতিপন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্রের মধুর ধ্বনি কোমলকন্সী স্ত্রীলোকের স্বরের অনুরূপ। यদি একটি ঘরে একটি এই যন্ত্র বাদিত হয় ও অপর একটি ঘরে কোন স্কুকন্তী স্ত্রীলোক গান করে, তাহা হইলে অতি স্বরক্ত ব্যক্তিও উভয়ের পৃথকত্ব সহসা অনুভব করিতে সমর্থ হয় ন।।

### এসরার।

এস্রাবের সম্দার অবয়বটি একখণ্ড কাষ্ঠদারা নির্দ্দিত।

থোলটি প্রায়ই সারস্পীর খোলের ন্যায়, দণ্ডটি সেতারের দণ্ডের সমান। পাঁচতারবিশিষ্ট সেতারের যে তার যে ধাতু নির্ম্মিত ও যে স্থরে আবদ্ধ থাকে, এসরারের তার পাঁচগাছিও সেই ধাতুনির্মিত ও সেই স্বরে আবদ্ধ করিতে হয়। বিশেষের মধ্যে ইহাতে বাদকের ইচ্ছামুরপ কতকগুলি পিতলের তারের তর্ফ সংযোজিত হয়। সেই তরফগুলির স্বরবন্ধনও বাদকের ইচ্ছামুরপ কালগোচাঠেশে ধরিয়া দক্ষিণহস্তধৃত ধ্যুঃসঞ্চালনে ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পান করিয়া থাকে। বামহন্তের তর্জনী ও মধ্যমাস্থলীঃ সারিকোপরি সঞ্চালন করিয়া প্রয়োজনামুসারে স্বরসকল প্রকাশিত করিতে হয়। এই যয়ের নায়কী তারটিই প্রধানরূপে বাদিত হয়, তবে অপর তারগুলির স্বরসংযোজন জন্মই বাবহৃত হয়। এই যয়েটিও প্রায়ই সারস্পীর ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের গানের মাধুর্য্য সম্পাদনার্থই ব্যবহৃত হয়, সময়ে সময়ে স্বতঃশিদ্ধ ভাবেও বাদিত হয়য়া থাকে। যয়েটি আধুনিক।

# भायूत्री।

বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়ুরীকে একটি শ্বতম্ব যন্ত্র বলা যাইতে পারে না, এসরার যন্ত্রের থর্পরমূথে একটি কান্তনির্ম্মিত ময়্রের মূথ যোজিত করিলেই মায়ুরী যন্ত্র হয়, নতুবা ইহার আকারাদি বাদনক্রিয়া পর্যান্ত সমুদায়ই এসরারের সমান।

## অলাবুসারঙ্গী।

অলাবুদারঙ্গী সারঙ্গীর অবয়বভেদমাত্র, বিশেষের মধ্যে সারঙ্গী যেমন একথণ্ড কার্চ্চনার নির্মিত হয়, ইহার পশ্চাদ্ ভাগটি কার্চের না হইয়া একটি দীর্ঘাকার অলাবুদারাই নির্মিত হয়। থাকে, তদমুসারেই ইহাকে অলাবুদারঙ্গী বলে। পশ্চাদ্বতী অলাবু ভিন্ন অপরাপর সমৃদয় অঙ্গপ্রতাঙ্গ কান্তনির্মিত হয়। ইহার প্রধান তন্ত্ব, তরফ, অরবন্ধনাদি আর সমৃদায় বিষয়েই সারঙ্গীর ভায়, কেবল বাদনপ্রণালীতে কিছু বিশেষ লক্ষিত হয়, সারঙ্গী যেমন ক্রোড়দেশে সরলভাবে দাঁড় করাইয়া বাজাইতে হয়, ইহা সেরপভাবে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পন্থীর দিক্ স্কন্ধোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বামহন্তের তালু ও অঞ্চন্ধারা ধারণ করিয়া অপরাপর অঞ্জুলির অগ্রভাগ তন্তর উপরি সঞ্চালন পূর্ব্বক অর্লাক করিতে হয়। এক কথায় বলিতে গেলে এই পর্যান্ত বলা যায় য়ে, আধুনিক বেহালার কায়দায় বাজাইতে হয়।

#### মীনসারজী ৷

এসরাজ ও মীনসারঙ্গী একই যন্ত্র, প্রভেদের মধ্যে এই যে, এসরারের খোল ও দণ্ড উভয়ই কার্চনির্মিত, ইহার পশ্চাদ্ থোল হইতে দণ্ডের অগ্রভাগ পর্য্যস্ত একটি দীর্ঘাকার সরু আকারের অলাবুদারা নির্মিত হইরা থাকে। এতদ্তির অপরাপর সম্দার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তার, তরফ, বাদনপ্রণালী সম্দারই এসরারের অফুরূপ। যন্ত্রের মূলদেশে কান্ননির্মিত একটি মংস্থের মুখ আবদ্ধ থাকে বলিয়া মীনসারঙ্গী নামে অভিহিত হয়।

#### বরসক।

স্বরসঙ্গ যন্ত্রটি তরফহীন এসরারের নামান্তরমাত্র, স্বরসঙ্গের আকারাদি বাদনক্রিয়া পর্যান্ত সমুদার বিষয়ই এসরারের অনুরূপ। এই যন্ত্রটিও অতি আধুনিক।

#### সারিশা।

সারিন্দার সমস্ত অবয়বটি একখণ্ড অখণ্ড কাষ্ঠনির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষের কিয়দংশ চর্ম্মাচ্ছাদিত ও সেই চর্ম্মোপরি একথানি তন্ত্রাসন লম্বাভাবে আবদ্ধ থাকে। ইহাতে কোনরূপ ধাতৃনির্শ্বিত তার বা তাঁত ব্যবহৃত ন। হইয়া অশ্বপুচ্ছনির্শ্বিত তিনগাছি তার প্রযুক্ত হয় এবং সেই তিনগাছি তারের হুইগাছি মধ্যসপ্তকের ষড়্জ ও একগাছি পঞ্চম করিয়া বাঁধিতে ও জলাবুসারঙ্গীর অনুকরণে স্কন্ধে স্থাপন ও বামহন্তে ধারণপূর্বক একটি অশ্বপুচ্ছাবদ্ধ ধরুদ্বিরা অলাবুসারঙ্গীর কায়দায় বাজাইতে হয়। অনেকেই সারিন্দা ও সারঙ্গী এই উভয় যন্ত্রের মধ্যে কোনটিকে কাহার অনুকরণে নির্দ্মিত ইহার নির্ণয়ে পরাজ্মখ হইয়াছে, কিন্তু উভয়যন্ত্রের আকারদৃষ্টে সারিন্দার অমুকরণে যে সারঙ্গীর স্থাষ্ট ইহা স্পাষ্ট্র অনুমিত হয়, যে হেতু মনুষ্যের সভ্যতারদ্ধি সহকারে যেমন অনেক যন্ত্রই ক্রমশঃই উন্নত হইয়াছে ইহাও যে তদ্রপ হইয়াছে এরূপ বিবেচনা করা বোধ হয় যুক্তিবিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। এই যন্ত্রটি অধুনা সভ্যসমাজে ব্যবহৃত হয় না। ফ্কিরাদি ভিক্সকগণ লোকের ঘারে ঘারে ইহার স্বরসংযোগে গান করিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে। গোপীয়ন্ত্ৰ ৷

একটি আন্দাজ দেড়হাত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থির দিকে ছয়সাত অঙ্গুলী অবিক্বতভাবে রাথিরা তদুর্দ্ধ ভাগের আর্দ্ধাংশ চিরিয়া বাদ দিয়া অবশিষ্টার্দ্ধাংশকে আবার ত্ইথানি বাথারির আকারে পরিণত করিয়া তাহাতে উভয়দিক্ কর্ত্তিত একটি প্রায় একহস্ত পরিমিত দীর্ঘাকার অলাবু বা কার্চের খোল আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরিভাগ চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্ধক সেই চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে একগাছি লোহার তারের একপ্রাস্ত বদ্ধ ও অপর প্রাস্ত বংশদণ্ডের অবিক্বত অংশে প্রোথিত একটি কীলকে যোজিত করিতে হয়। যয়দণ্ডের মধ্যভাগ দক্ষিণহন্তের তর্জ্জনী পরিত্যাগে অপর চারিটি অঙ্কুলিয়ারা ধারণ করিয়া তর্জ্জনীর আবাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়। ইহা হইতে

একটিমাত্র স্বর নির্গত হয়, তবে বাদক কৌশলপূর্বক য়য়ধারক
অঙ্গুলীচতুষ্টয়ের সন্ধোচ ও প্রসারণ দ্বারা ঐ একমাত্র স্বরকে
উচ্চনীচ করিতে পারে। ময়টি সভ্যয়ন্তর মধ্যে পরিগণিত নহে,
ভিক্ষোপভীবীরা ইহার স্বরসংযোগে দ্বারে দ্বারে গান করিয়া
আপনাদের জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

# थानम-नहती।

আনন্দ-লহরী গোপীযম্বের থোলের ন্থার একটী প্রায় অর্জ-হস্ত পরিমিত থোলের উপরের দিক্ চর্মাচ্ছাদিত করিতে হয় ও সেই চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে একগাছি তাঁত আবন্ধ ও তাহার অপরপ্রান্তে চর্মাচ্ছাদিত একটি ক্ষুদ্র ভাওে সংবদ্ধ করিয়া যম্বের থোলটি বামকক্ষে কঠিন ভাবে চাপিয়া ধরিয়া ক্ষুদ্র ভাওটি বাম হস্তে ধারণপূর্বক দক্ষিণহস্তে ধৃত একটী কান্তশাকা দারা সেই তন্তুতে আঘাত করিলেই ইহার বাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে। বাম হস্তের আকর্ষণের ন্যুনাধিক্যেই স্থরের নীচতা ও উচ্চতা নিজ্পার হইবে। ঐ যন্ত্রটিও একমাত্র ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করে।

#### মোরঙ্গ

মোরঙ্গ যন্ত্রটি ইস্পাত দারা ত্রিশ্লাগ্ররূপে নির্মিত হয়, ইহার তুই পার্য কিঞ্চিৎ স্থুল, মধ্যভাবে একথানি শ্লাগ্রভাবের স্থায় অতি পাতলা পাত থাকে। যন্ত্রটি বাম হন্তদারা দস্তে দৃঢ়-রূপে দক্ষিণ হন্তের তর্জনীর আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্ণান্ন করিতে হয়, কিন্তু স্বরটিকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্ত আঘাতের সঙ্গে সঙ্গোরে মুথ দারা খাস টানিয়া লইতে হয়। ইহাতে একটি মাত্র স্বর থাকে, তবে বাদনকুশলীরা সেই পাতলা পাতথানির মূলদেশে সামান্ত পরিমাণে মম লাগাইয়া স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিতে পারে। যদিও এই যস্ত্রে বিশেষ স্বর মাধুর্য নাই বটে, কিন্তু ঐক্যতান বাদনের সহিত বাদিত হইলে এক প্রকার মন্দ লাগে না।

### অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্ৰ।

পটহ বা নাগরা, মর্দল বা মাদল, হুড়্ক, আকরট, অঘট, রঞ্জা, ডমরু, ঢকা, কড়্লী, টুক্করী, ত্রিবলী, ডিপ্তিম, হুন্ছি, ভেরী, নিঃসান, তুম্বকী, টমকী, মপ্ত, কম্বুজ, পণব, কুপুলী, পাদবাত্য, শর্কর, মউ, মৃদন্ধ বা খোল, তবলা, ঢোলক, ঢোল, কাড়া, জগঝল্প, তাসা, দামামা, টকারা, জোড়ঘাই ও খোরদক এই সকল যন্ত্র অবনন্ধ যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই সকল যন্ত্রের অধিকাংশই নামমাত্র পর্যবসিত হইয়াছে, তাহাদিগের আকারাদি সন্ধীত গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না, ব্যবহারও নাই। অবনন্ধ যন্ত্র সম্দায় সভ্য, বাহির্ঘারিক, প্রাম্য, সামরিক ও মান্সল্য এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

## পটহ বা নাগরা।

পটহের আকার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পরিমাণ ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। দ্বিবিধ পটহেরই থোল মৃত্তিকানির্মিত। তন্মধ্যে বুহৎ পটহের মুখ প্রশন্ত, ক্রমে স্ক্রম হইয়া তলদেশ কোণাকারে পরিণত হইয়াছে। এই যন্ত্রের মুখ অপেকাকৃত স্থুলচর্ম্মে আচ্চাদিত এবং তলদেশস্থিত কতকগুলি চর্ম্মরজ্ব নির্মিত একটি বেষ্টনীর সহিত সরু চর্ম্মরজ্জু দারা আবন্ধ থাকে। ক্ষুদ্র পটহ দেখিতে অদ্ধ বর্ত্ত লাকার, ইহারও আচ্ছোদনাদি বৃহৎ পটহসদৃশ, অধিকন্ত ইহাতে পক্ষিপক্ষাদি নানা বস্তু আবদ্ধ থাকে, এই যন্ত্ৰ প্রায়ই কাড়া নামক অন্ততম যন্ত্রের সহিত একযোগে বাদিত হয়। বাদকগণ যন্ত্রটিকে রজ্জ্বদ্ধ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া তুইটি দণ্ডদারা তুই হন্তে বাজাইতে থাকে, কিন্তু বুহৎ পটহ এরূপে বাদিত হয় না, ইহাকে মৃত্তিকায় স্থাপনপূর্বক উভয় হস্তথৃত হুইটা দণ্ডের আঘাতে টিকারা নামক যন্ত্রের সহিত বাজাইতে হয়, কথন কখন যুদ্ধ বিজেতাগণের সম্মানার্থ গৃহ প্রবেশের সময় হস্তী প্রভৃতির পূর্চে বাজাইতেও দেখা যায়। পটহ বাহিদ্বারিক ও অতি প্রাচীন যন্ত্র।

### मर्द्धन ।

আনদ্ধ यन्न मध्य मध्य मध्य मध्य मध्य मध्य भारत । मध्य मध्य भारत । भारत स्थान भारत । ্রক্তচন্দন, পনস বা গাস্তারী ইত্যাদি কঠিন কাণ্ঠের হইয়া থাকে। তন্মধ্যে থদিরকাষ্ঠই সর্বশ্রেষ্ঠ। রক্তচন্দন কাষ্ঠনির্মিত মর্দলের ধ্বনিও গম্ভীর, রমণীয় ও উচ্চ হয়। মর্দ্দলের দৈর্ঘ্য সচরাচর সার্দ্ধ হস্তপরিমিত, বামদিকের মুখ বার তের অঙ্গুলি। দক্ষিণদিকের মুখ তদপেক্ষা এক বা সাহৈদ্ধিক অঙ্গুলী হীন ব্যাসবিশিষ্ট ও মধ্যভাগ মুখাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পৃথুল হইয়া থাকে। ম্প্রাসীয় ছাগচর্মে উভয় মুখ আচ্ছাদিত ও সেই চর্মাদয় চর্মা রজ্জ্বারা পরস্পার সংযোজিত থাকে। সেই বন্ধনী চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে হস্তিদস্তাদি কঠিন পদার্থ নিশ্মিত আটটি গুল্ম আবদ্ধ হয়, স্বরের উচ্চতা নীচতা সম্পাদনার্থ দেই গুলাগুলি লোহতাড়নী ঘারা বাম বা দক্ষিণে সঞ্চালিত করির। শইতে হয়। যন্তের দক্ষিণদিকের মুখাচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যভাগে ভন্ম, গৈরিক মৃত্তিকা, অন্ন বা চিপীঠক (চিড়া), কেলুক (গাব) অথবা জীবনীরস (জিওলের আঠা) এই কয় দ্রব্যের মিশ্রণে উৎপাদিত ও চতুরঙ্গুলী ব্যাসবিশিষ্ট একটা ধরলি ( চলিত খিলান ) দিতে হয়, বাম দিকের চর্ম্মে এরপ খরলি ব্যবহৃত হয় না। বাদনকালে বাদক ময়দার পুরিকা প্রস্তুত করিয়া দিয়া শয়। এই যন্ত্র ক্রোড়ে করিয়া বাজাইতে হয়। এই মৰ্দলই আধুনিক মৃদঙ্গ বা পাথোয়াজ নামে ক্থিত হইয়া থাকে এবং দাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা বে এই জাতীয় বাখ বাজাইয়া গীতাদি করে তাঁহাকেই লোকে মৰ্দল বা

মাদল বলে। এই যন্ত্রটি সভ্য যন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ও ইহার বাদনক্রিয়ায় উভয় হস্তই ব্যবহৃত হয় এবং ধ্রুপদাদি উচ্চাঙ্গ গীতের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে।

#### মুরঞ্জ।

মুরজ মর্দলেরই সমান, বিশেষের মধ্যে ইহার আকার ক্ষুদ্র, ইহার বামমুথ আট অঙ্গুলী ও দক্ষিণ মুথ সাত অঙ্গুলী ব্যাসবিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য একহন্ত অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইয়া থাকে। বাদক ষন্ত্রটি রজ্জুহারা গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে এবং ইহার বাম-দিকেও থরলি লেপন থাকে।

#### ম্দক্

মৃদক্ষ যন্ত্রটি অতি প্রাচীন। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, যৎকালে ত্রিপুরারি মহাদেব দেবগণের অজের অতি হুর্লান্ত ত্রিপুরা

স্থারকে সমরে বিনষ্ট করিয়া আনন্দভরে তাগুব আরম্ভ করেন,
সেই সমরে স্পষ্টিকর্ত্তা পদ্মধানি ব্রহ্মা কেলমে পরিণত হইলে সেই
কর্দমদারা মৃদক্ষের থোল, চর্মদারা আচ্ছাদনী, শিরাদারা
চর্ম্মসংযোজক রজ্জু ও অন্থিদারা গুলা প্রস্তুত করিয়া গণনায়ককে
মহাদেবের নৃত্যে তাল দিবার জন্ম প্রদান করিয়াছিলেন, গণেশ
সেই মৃদঙ্গ বাদনপূর্বক মহাদেবের নৃত্য ও দেবগণের হর্ষবর্জন
করেন। এই যন্ত্রের প্রধান অঙ্গ খোলটি মৃত্তিকানির্দ্মিত হওয়াতেই মৃদঙ্গ এই যৌগিক নাম ধারণ করিয়াছে। আধুনিক খোলই
প্রস্তুত মৃদঙ্গপদবাচ্য, বিশেষের মধ্যে এই যে, ব্রহ্মস্থিই মৃদঙ্গ গুলা
যোজিত ছিল, খোলে গুলা থাকে না। এই যন্ত্রের উভয়মুথের
আচ্ছাদনীচর্ম্মে থরলি লেপিত থাকে। খোল অন্ত কোন গীতে
ব্যবহৃত হয় না, একমাত্র কীর্তুনাদিতেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

## ভবলা।

তবলা আধুনিক মৃদঙ্গের অমুকরণমাত্র। এই যন্ত্র ছইভাগে বিভক্ত; একভাগের খোল মৃদঙ্গবৎ কার্চনির্মিত, একভাগের খোল মৃতিকা বা ধাতুনির্মিত হইয়া থাকে। কার্চনির্মিত ভাগটি দক্ষিণা (ভাহিনা), মৃত্তিকানির্মিত ভাগটি বামক (বাঁয়া) নামে বিখ্যাত। উভয়ভাগের আচ্ছাদনী খরলি যুক্ত হয়। ডাহিনা হইতে উচ্চ মধুর ও বাঁয়া হইতে গন্তীর নাদস্বর নির্গত হয়। সময়ে সময়ে বায়া এককই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ভাহিনা তক্রপ হয় না। ভাহিনাটি মৃদক্ষের স্থায় চর্মরজ্জুদারা আবদ্ধ ও গুলে যুক্ত হয়, বাঁয়াতে চর্মরজ্জু ও কার্পাসাদি স্তর্মজ্জু প্রযুক্ত হয়, কিন্তু গুলের প্রয়োজন হয় না, তবে কার্পাসাদি স্তর্মজ্ বায়াতে পিত্তলাদি নির্মিত কিঞ্চিৎ স্থুল অঞ্বুরীয়কের (কড়ার) প্রেরোগ দেখা যায়। এই যন্ত্র খেয়ালাদি গীতের অনুগত হইয়া বাদিত হয়।

ঢোলক।

তোলকের খোল কাষ্ঠনির্দ্ধিত, সেই খোলের উভয়মুথ অতি পাতলা চর্ম্মরা আছাদিত করিতে হয়। আছাদিনীর্চ্ম কার্পাসাদিনির্দ্ধিত রজ্জ্মারা আবদ্ধ থাকে, কিন্তু রজ্জু সমান্তরালভাবে না থাকিয়া বক্রভাবে আবদ্ধ ও তাহাতে স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদনার্থ হুই হুই গাছি রজ্জুমধ্যে এক একটি ধাতু-নির্দ্ধিত কড়া প্রযুক্ত হয়়। যদ্ভের হুই মুখই প্রায় সমান ব্যাসবিশিষ্ঠ, মধ্যভাগ অপেকাক্ষত কিঞ্চিৎ স্থুল ও বামমুখের চর্দ্ম খরলিযুক্ত হয়়। বাত্রা পাঁচালীতে এই যদ্ভের অধিক ব্যবহার দেখা যায়়।

हका

ভারতীয় বাবতীয় যন্ত্র অপেক্ষা ঢকার আকার বৃহৎ। ইহার থোল কান্ধনির্মিত, তুই মুখই প্রায় সমান ব্যাসবিশিষ্ট ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং সেই চর্ম্মদ্বয় চর্ম্মরজ্জ্বারা পরস্পর সংযত। ইহার একটি মুখই উভন্ন হস্তধৃত চইগাছি বেত্রদ্বারা বাদিত হয়। বন্ধের শোভাসম্পাদনার্থ বাদকগণ বাধারিগঠিত একপ্রকার পদার্থে নানা পক্ষীর পালক যোজিত করিয়া খোলের উপর বাধিয়া লয়, তাহাকে 'টয়ে' বলে। বাদক যন্ত্রটি অতিস্থল রজ্জ্বারা আবদ্ধ করিয়া বামস্কদ্ধে স্থাপনপূর্ব্ধক বাদনক্রিয়া সম্পাদন করে। এই যন্ত্র দেবোৎসব ও চড়কাদি পর্ব্বোপলক্ষে অধিক ব্যবহৃত হয়। ঢকা অতি প্রাচীন, যেহেতু রামরাবণের যুদ্ধকালে এই ঢকা বাদিত হইয়াছিল, রামায়ণগ্রন্থে ইহার ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার ধ্বনি অতি কর্কশ।

ঢোল।

ঢোলের আকার প্রায়ই চোলকসদৃশ, তবে আকারে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহারও বামম্থে থরলি (গাবের আটা) লেপিত থাকে। যন্ত্রটি রজ্জ্বদ্ধ করিয়া গলায় ঝুলাইয়া দক্ষিণহন্তের তল ও বামহস্তথ্ত একটা সর্পহ্ণণাকৃতি কিঞ্চিৎ স্থূল দণ্ডদারা ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। যন্ত্রটি দেবপূজা ও বিবাহাদি উৎসবোপলকে ব্যবস্থৃত হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন এই ঢোলই কালসহকারে সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গেই ঢোলকে পরিণত হইয়াছে।

কাড়া।

কাড়ার থোল কার্চনির্মিত, একটীমাত্র মুখ, সেই মুখ পশ্চাদ্ভাগ অপেকা বিস্তৃত, চর্মারজ্বদ্ধ ও চর্মাচ্ছাদিত। যন্ত্রটি রজ্জুসংযোগে গলায় ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তধৃত বেত্র ও বাম হস্তের তলাঘাতে বাজাইতে হয়, কিছু একমাত্র কাড়া কথনই বাদিত হয়
না, কুদ্র নাগরা বা জগনিস্পের মহিত একবোগে উৎস্থাদিতে
বাদিত হইয়া থাকে।

জগঝম্প।

জগঝস্পের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোলটা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ও গভীর শরাব সদৃশ। ইহার আচ্ছাদনী চর্ম্ম শণস্থ বা চর্ম্ম রজ্জ্বারা সম্বন্ধ থাকে। এই যয়েও অঙ্গসোষ্ঠবার্থ পক্ষীর পালক ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটি রজ্জ্বারা গলার ঝুলাইয়া ছই হস্তথ্ত ছই গাছি বেত্রের আঘাতে বাজাইতে হয়। এই যথের সহিত কুদ্র নাগরার ব্যবহার হয়। উৎসবাদিতে বিশেষতঃ মুসলমানদিগের পর্বের্বাপলক্ষেই ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

ভাসা

তাসা দেখিতে প্রায়ই জগঝম্পের অন্তর্মপ, বিশেষের মধ্যে ইহার আচ্ছোদনীচর্ম অপেকারত স্থল হইয়া থাকে। এই এই যন্ত্রটিও জগঝম্পের সহিত একযোগে বাদিত হয়। ইহার বাদন-প্রণালী জগঝম্পসদৃশ। বিবাহাদি উৎসবে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

টিকারা ।

টিকারার আকার বৃহৎ নাগরার অনুরূপ, কেবল পরিমাণে কিঞ্চিৎ ন্যন ও আচ্ছাদনীচর্ম অপেক্ষাকৃত হল্প। এই বস্ত্র বৃহৎ নাগরার যোগে হুই হস্তধৃত হুইটি দণ্ডের আঘাতে নহবতে বাদিত হইয়া থাকে।

संयामा ।

টিকারা যন্ত্র যে যে উপকরণে ও যে আকারে নির্মিত হয়, দামামা যন্ত্রও সেই সেই উপকরণে ও সেই আকারেই নির্মিত হইয়া থাকে; বিশেষের মধ্যে, ইহার মুখ টিকারার মুখাপেকা প্রশস্ত ও আচ্ছাদনী চর্ম কিঞ্চিৎ স্থূল হয়। দামামাও টিকারার সহিত বাদিত হয়। দামামা পুরাকালে রণবাত্ত মধ্যে পরিগণিত ছিল।

জোড়ঘাই।

জোড়ঘাই আর কিছুই নহে, একটি ঢোলের উপর অপেক্ষাক্ষত ন্যনপরিধিবিশিষ্ঠ আর একটি ঢোল আবদ্ধ থাকে। ইহাতে
ছোট ঢোল হইতে উচ্চ ও বড় ঢোল হইতে নিম্নস্বর নির্গত হয়।
ইহার বাদন-প্রণালী ঢোল বাদনের অন্তর্মপ, কেবল উচ্চস্ববের
প্রয়োজন হইলে ছোট ঢোলটিতে ও নিম্নস্বরের প্রয়োজন হইলে
বড় ঢোলটিতে আঘাত করিতে হয়। পূর্কে ইহার বছল প্রচার
ছিল, এক্ষণে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেমক ।

ভমক অতিপ্রাচীন যন্ত্র। ইহা একণে নামাপল্রংশে ভুগভুগি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। দেবদেব মহাদেব সর্বাদা এই যন্ত্র বাদন করিতেন। একণে অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) ও বানরোপজীবিগণই ইহার ব্যবহার করিয়া থাকে। যন্ত্রটি কান্চনির্ম্মিত, ইহার মধ্যভাগ উভয় মুথাপেক্ষা অনেক স্ক্র। উভয় মুথের আচ্ছাদনী চর্ম স্ত্র- দারা পরম্পর যোজিত থাকে। যন্ত্রের ছই মুখের নিকট ছই গাছি স্থত্রে ছইটি ক্ষুদ্রাকার সীসক গোলকে আবদ্ধ থাকে। দক্ষিণ হস্তের অঙ্কুষ্ঠ ও তর্জনী দারা যন্ত্রের মধ্যভাগ ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিলে উক্ত সীসক গোলকদ্বয় আচ্ছাদনীচর্ম্মে আঘাত করে, তাহাতেই ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কুশলী বাদক মন্ত্রধারক অঙ্কুলীদ্বয়ের সঙ্কোচ ও প্রসারণ দারা স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকে।

#### খোরদক।

খোরদক গৃইটির খোল অতি ক্ষুদ্র নাগরাসদৃশ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত, কেবল একটির মুখ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত। ইহার আচ্ছাদনীচর্মান্বর এরপ কৌশলে যোজিত হয় যে, একটি হইতে উচ্চ ও
অপরটি হইতে নাদস্বর বাহির হয়, যেটি হইতে নাদস্বর নির্গত
হয়, তাহার আচ্ছাদনীচর্ম্ম খরলিযুক্ত থাকে। উভয় করতলের
আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র রৌশনচৌকীর সহিত বাদিত হইয়া থাকে।

# শুষির যন্ত্র।

যে সকল যন্ত্ৰ সচ্ছিত্ৰ, তাহাদিগের সাধারণ নাম শুষির।
শুষির যন্ত্ৰ মুখমাকত (ফুৎকার) দারা বাদিত হয়। বংশ
(আধুনিক নাম বংশী), পার, পাবিকা, মুরলী, মধুকারী, কাহলা,
শৃদ্ধ, রণশৃদ্ধ, রামশৃদ্ধ, শঙ্খ, ভোড়হী, বুক্কা, স্বরনাভি, আলাপিক, চর্ম্মবংশ, সজল বংশী, রোশনচোকি, সানাই, কলম, তুরি,
ভেরী, গোমুথ, তুব্ডি ও বেণু ইত্যাদি যন্ত্ৰ সমুদায় শুষির যন্ত্র
মধ্যে পরিগণিত। ফুংথের বিষয় এই যে ইহার অধিকাংশই
নামমাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছে, আকারাদির কোন চিহ্নও লক্ষিত
হয় না। শুষির যন্ত্র প্রধানতঃ বংশী, কাহল, শৃদ্ধ ও শঙ্খ এই
চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়া থাকে।

### বংশ।

এই যন্ত্রটি প্রথমতঃ বর্ত্ত্বাকার, সরল ও পর্বাহীন বংশদণ্ড দারা নির্দ্ধিত হইত বলিয়াই বংশ নামে বিখ্যাত হইয়াছে, মন্ত্রয়ের সভ্যতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খদির, চন্দন কার্চ্চ ও স্ক্রবর্ণ প্রভৃতি ধাতু ও হস্তিদন্ত দারা নির্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু বংশী নামের পরিবর্ত্তন হয় নাই। বংশীর মধ্যরন্ধু কনিষ্ঠাঙ্গুলির পরিধি অপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত নহে, দৈর্ঘ্য অষ্টাঙ্গুলী হইতে এক হন্তেরও অধিক হইয়া থাকে। ইহার শিরোভাগ প্রায়ই বন্ধ ও অধোভাগ উন্মুক্ত থাকে। দাপর যুগে প্রীকৃষ্ণ যে বংশী বাজাইতেন, লোকে তাহাকেই মুরলী বলিয়া জানে। বংশীর শিরোদেশ হইতে প্রায় তিন অন্ধুলী নিম্নে যে একটী অপেক্ষাক্ত প্রশস্ত ছিদ্র থাকে তার নাম ফুৎকাররন্ধু। ফুৎকার হন্ধের প্রায় চারি অন্থূলী নিম্নে বদরিকা বীজ প্রমাণ ছয়টী স্বর-

রন্ধু থাকে। বংশীটি উত্তয় হত্তের অসুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যভাগ দারা ধারণ করিয়া উত্তয় হত্তের অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনী এই ছয়টি অসুলী দারা ইহার বাদন ক্রিয়া নিম্পান্ধ করিতে হয়। ফুৎকার রন্ধে ফুৎকার প্রদান ও পূর্ব্বোক্ত ছয়টি অর্বরন্ধে ছয়টি অসুলীর অগ্রভাগের টিপযোগে ষড়্জাদি স্বর নির্গত করিয়া ইচ্ছামত গীতাদি বাজাইতে পারা য়য়। য়য়টি প্রীক্ষণ্ণের অতিপ্রেয় ছিল বলিয়া অনেকে প্রীক্ষণেকেই ইহার নির্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অধুনা এই বয়্রই নানা দেশে কতক কতক আকারের পরিবর্তন সহকারে নানা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। যাহা হউক ভারতবর্ষই য়ে, ইহার আদি উৎপত্তি স্থান তির্ধয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

## मत्रम वःभी।

সরল বংশীর আকারাদি প্রাশ্বই মুরলীর সমান, বিশেষের মধ্যে এই যে, মুরলীর ফুৎকাররন্ধে ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, ইহার ফুৎরন্ধে ফুৎকার না দিয়া বংশীর মুক্ত শিরোদেশে ফুৎকার প্রদান করিতে হয়, ফুৎকাররন্ধ্র দিয়া বায়ু নির্গত হয়, এই নিমিত্ত ফুৎকাররন্ধ্র না বলিয়া তাহাকে বায়রন্ধ্র বলাই সঙ্গত বোধ হয় এবং মুরলী যেমন বক্রভাবে ধৃত হয়, ইহা সে ভাবে ধৃত না হইয়া সরল ভাবেই ধৃত হইয়া থাকে, এই নিমিত্তই ইহা সরল বংশী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার বাদনপ্রশালী মুরলী সদৃশ।

#### লয়বংশী

লয়বংশী দেখিতে সরল বংশীর অন্তর্রপ, বিশেষের মধ্যে ইহাতে বায়ুরন্ধু থাকে না। ইহার বাদনপ্রণালীও সরলবংশীর সমান, কেবল ইহাকে মুখের এক পার্শ্বে বক্রভাবে ধরিয়া বাজাইতে হয়।

## কলম।

কলমের আকার কতকটা কঞ্চীর কলমের স্থায়, বালয়াই ইহা কলম নামে বিখাত হইরাছে। ইহার দৈর্ঘ্য অস্তান্ত বংশী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র হইরা থাকে, কিন্তু স্বররন্ধাদি বংশী সদৃশ। সরল বংশীর কারদায় ইহা বাদিত হয়, বিশেষ এই যে সরল বংশী কুৎকারে বাজান হয়, কিন্তু ইহার শিরোদেশ মুখমধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া বাজাইতে দেখা যায়। ইহার মুখে একটী ক্ষুদ্র নল থাকে, বাজাইবার পূর্বের্ম মুখামুতে নলটী আর্দ্র করিয়া লইতে হয়।

### রৌসনচৌক।

রোসনটোকির আকার দেখিতে ধুস্তূর পুস্পসদৃশ।

যন্ত্রটির উপরিভাগ শৃত্যগর্ভ কান্তনির্মিত ও অধোভাগ পিত্তলাদি

ধাতুনির্মিত। কোন কোনটির সর্বাঙ্গই কান্তে গঠিত হয়।

ইহার দৈর্ঘ্য বন্ধদেশে সামাত্যভঃ এক হন্তের অধিক দেখা

যায় না, কিন্ত হিন্দুস্থানে কাশী, লাখ্নো অঞ্চলো ইহা অপেক্ষা

অনেক বড় হয়। ইহার মুখে যে একটা নল যোজিত থাকে তাহাতে মুখ দিয়া বাজাইতে হয়। যন্ত্রের আকার যত দীর্ঘ হইবে স্বর ততই নিম হইবে। রৌসনচৌকি নহবতে টিকারার ও সামান্ততঃ খোরদকের সহযোগে বাদিত হইতে দেখা যায়।

## সানাই।

সানাই আর রৌসনচৌকি উভয় যন্ত্রই আকারাদি সর্ব বিষয়েই একরূপ, কেবল স্বরের কিঞ্চিৎ পার্থক্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়াছে। রৌসনচৌকির স্বর অপেক্ষা-কৃত উচ্চ হইয়া থাকে এই মাত্র বিশেষ, নতুবা বাদনপ্রণালী একই রূপ, আর একটু বিশেষ এই যে রৌসনচৌকি খোরদক বা ঢোলকের সহিত একযোগে বাদিত হয়, সানাই তৎপরিবর্ত্তে ঢোলের সঙ্গে বাজাইবার পদ্ধতি দেখা যায়।

## বেণু ।

বেণু যন্ত্রটী বেণু অর্থাৎ বংশ দারা নির্ম্মিত হয় বলিয়াই ইহার নাম বেণু হইয়া থাকিবে। ইহার দৈর্ঘ্য বংশীজাতীয় যাবতীয় যন্ত্র অপেকা অধিক। যন্ত্রটির একদিকে ছয়টি ও তাহার বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী স্বতন্ত্র। যন্ত্রটি কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ধারণ করিয়া ও মুখ কিঞ্চিৎ বক্রফারো অল্ল পরিমাণে ফুৎকার প্রদান করিলেই ইহার বাদন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফুৎকারের তারতম্যামুসারে বিবিধ স্বর নির্মাত করিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বাদননৈপুণ্য বহু আয়াসসাধ্য। নিপুণ বাদকগণ ইহা হইতে অর্দ্ধক্ষুট স্কুশ্রাব্য স্বর নির্মাত করিতে পারেন।

#### শুক ।

গোনেষমহিষাদি দীর্ঘশৃদ্ধ পশুদিগের শৃদ্ধকোষ দারা শৃদ্ধযন্ত্র নির্মিত হয়। এই যন্ত্র অতি প্রাচীন। এমন কি, শুষির
যন্ত্রের আদি বলিলেও বলা যাইতে পারে। ভূতভাবন ভবানীপতি শঙ্কর এই যন্ত্র সর্ব্রদাই ব্যবহার করিতেন। উক্ত পশ্দ
শৃদ্ধকোষের স্ক্রাদিকে একটি অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রে
মুখ দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়।

#### রণশঙ্গ ।

রণশৃঙ্গের আকার অতি বৃহৎ। ইহা পিতুলাদি বাতুদারা নির্দ্মিত হয় এবং ফুৎকার দারা বাদিত হইয়া থাকে। রণস্থলে সৈল্যকোলাহলে বাদ্যদারা যথন সৈল্যদিগকে প্রোৎসাহিত, বা আহ্বান, অথবা কোন প্রকার ইঙ্গিত করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেই সময়েই ব্যবহৃত হয়। ইহার সাঙ্কেতিক ধ্বনিবিশেষ দারা সৈল্যগণ কর্তুপক্ষের অভিপ্রায় বুঝিতে সমর্থ হয়। এই যন্ত্র বিশ্বত প্রযুক্ত হয় বলিয়াই রণশৃঙ্গ নামে অভিহিত।

## রামশুক্র।

রামশৃঙ্গও ধাতুনির্শ্বিত অতি বৃহৎ কুণ্ডলাকার যন্ত্র। ইহার ব্যাস অপেক্ষাকৃত অধিক হওয়ায় স্বর রণশৃঙ্গ অপেক্ষা স্থূল,বাদন-প্রণালী রণশৃঙ্গের গ্রায়। এই যন্ত্র বৈঞ্চব সম্প্রদায়ের মহোৎ-সবাদি কার্য্যে অধিক ব্যবহার হয়।

# তুরী। ,

তুরীর আকার সরল ও পিতলের নির্মিত, যদিও ইহা দারা সৈন্তপ্রেণংসাহাদি কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তথাপি রণস্থলেই ব্যবহৃত হয়। কখন কখন নহবতেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়। ইহার আকার রণশৃঙ্গ অপেক্ষা কুদ্র, বাদনপ্রণালী রণশৃঙ্গ সদৃশ।

## ভেরী।

ভেরী এক্ষণে 'ভড়ঙ্গ' নামেই বিখ্যাত, দেখিতে কতকটা দ্রবীক্ষণ সদৃশ। এই যন্ত্রে নলের ভিতরে আর একটি নল এরূপ কৌশলে প্রবিষ্ট থাকে যে বাদনকালে হস্তসঞ্চালন কৌশলে নানা প্রকার ধ্বনি নির্গত করিতে পারা যায়। এই যন্ত্র প্রাকালে যুদ্ধযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত ছিল, এক্ষণে নহবতের বাদ্যান্তে বাদিত হুইতে দেখা যায়।

#### M31

শঙ্খ অতাত যন্ত্রের তার মনুষ্য নির্মিত নহে, প্রাকৃতিক ও সমুত্দস্ত স্বনামথাত প্রাণিবিশেষের আচ্চাদনীকোষ হইতে সমুভূত। শঙ্খ অতি প্রাচীন, মঙ্গল কার্য্যেই এক্ষণে ইহার ব্যবহার দেখা যার, কিন্তু পুরাকালে যুদ্ধ সময়েই অধিক ব্যবহার ছিল। এই যন্ত্রের মুখে একটি অঙ্গুলী প্রমাণ ছিদ্র করিতে হয়, সেই ছিদ্রে সবলে কুৎকার প্রদান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিম্পন্ন করিতে হয়। যত অধিক বলে কুৎকার প্রদত্ত হইবে ধ্বনিও তত উচ্চ হইবে। পুরাকালে মানবর্গণ অত্যন্ত বলশালী ছিল, স্বতরাং তৎকালীন লোকের শঙ্খের ধ্বনি এত প্রবল হইত যে, তৎশ্রণে লোকে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িত।

# তিত্তিরী।

আধুনিক তুব্ড়ীই পূর্ব্বে তিত্তিরী নামে বিখ্যাত ছিল। এই যন্ত্রে একটি দীর্ঘাকার তিতলাউ ব্যবহার হয় বলিয়া ইহা তিত্তিরী নাম ধারণ করিয়াছিল, যেহেতু তিত্তিরীশন্দে তিতলাউকে বুঝায়। কিন্তু লাউর নিমে তুইটি নল যোজিত থাকে, সেই নলদ্বয় নয়টি স্বররন্ধু বিশিপ্ত হয়; তিতলাউর উপরিভাগে একটি স্ক্র্ম ছিদ্র থাকে তাহাতে ফুৎকার দিয়া বাজাইতে হয়, কেহ কেহ মুখনমারুতের পরিবর্ত্তে নাসিকা দারাও বাজাইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে ঋষিগণ অলাবুর পরিবর্ত্তে মৃগচর্ম্মের খোল দিয়া নির্ম্মাণ করিতেন, তথন ইহার নাম তিত্তিরী না থাকিয়া চর্ম্মবংশ ছিল। এই যয়ে

যে তুইটি নল থাকে তাহার একটি স্থরযোগেই পর্য্যবসিত হয় এবং অপরটী দারা ইচ্ছামত স্থর বাহির করা যায়।

## ঘন ষন্ত্ৰ।

বাঁজর, ঘড়ী, কাঁসী, ঘণ্টা, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ( যুমুর ), নৃপুর, মিলরা, করতালী, ষট্তালী, রামকরতালী, ও সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ ইত্যাদি যন্ত্র ঘনযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। এই সকল যন্ত্র লোহ, কাংশু ও কাচ প্রভৃতি পদার্থে নির্মিত হয়, কিন্তু ইহার নামানুসারে বোধ হয় পুরাকালে এই সকল যন্ত্র একমাত্র লোহ দারাই নির্মিত হইত; কারণ লোহের আর একটি নাম ঘন, তুলারা নির্মিত হইত বলিয়াই ঘন নামে পরিচিত হইয়া পাকিবে। যাহাই হউক, ঘন যন্ত্র যে অতি প্রাচীন কাল হইতে, এমন কি, ধাতু আবিক্ষারের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়া আদিতেছে তদ্বিয়ার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঘন যন্ত্রের অধিকাংশই যতঃসিদ্ধ, কেবল মন্দিরা, করতালী, কাঁসী ও ষট্তালী অবনদ্ধ যন্ত্রের অনুগত হইয়া বাদিত হয়।

## ঝাঁজর।

বাজরের আকার কতকটা বেলী থালের স্থায়। কাণা উচ্চ ও সমতল। কাণাতে ছইটি ছিদ্র থাকে, তাহাতে রক্ষ্কু আবদ্ধ করিয়া বামহস্তে ঝুলাইয়া দক্ষিণ হস্তথ্যত দণ্ডের আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া নিম্পান করিতে হয়। পূর্ব্বকালে এই য়য়্র য়ে কোন ধাতু নির্মিত থাকুক না কেন এক্ষণে সর্ব্বেই প্রায় কাংশু নির্মিতই দেখিতে পাওয়া য়য়। বাঁজর য়ে অতি প্রাচীন য়য় ইহার ঝাজর নামই তৎপক্ষে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, য়েহেতু ইহা হইতে কেবল 'ঝাঁ ঝাঁ' শব্দ নির্মত হয় বলিয়াই ঝাজর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই য়য়্র পূর্ব্বে দ্রাহ্বানাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এক্ষণে একমাত্র দেবোৎসবেই প্রচলিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে ইহাকে কাঁসর নামেই অভিহিত দেখা য়য়।

# ঘডী।

ঘড়ী কাংস্থ নির্মিত, ইহার আকার গোল ও কিঞ্চিৎ স্থূল।
প্রান্তদেশে একটি ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে আবদ্ধ একগাছি রজ্জু
বামহন্তে ধারণ করিয়া অথবা কোন উচ্চ স্থানে ঝুলাইয়া দক্ষিণ
হস্তধৃত মুলারের আঘাতে বাদনক্রিয়া নিম্পন্ন করিতে হয়।
এই যন্ত্র দেবতাদিগের আরিকিলি সময়, দ্রাহ্বান, সংবাদ
জ্ঞাপন এবং সময় নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সময়নিরূপক
ঘড়ীর আকার কিছু বৃহৎ হইয়া থাকে।

## কাদী।

কাঁদী দেখিতে প্রায়ই ঝাঁজরের সমান, কেবল আকারে অপেক্ষায়ত ক্ষুদ্র। ইহাও প্রাস্তহিত ছিদ্রে আবদ্ধরজ্জু বামহস্তে জড়াইয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্ত ধৃত ক্ষুদ্র কাঞ্চিকাদারা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্র ঢকা, ঢোল ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্রের অনুগত হইয়া বাদিত হইয়া থাকে।

## যুটা।

ঘণ্টার আকার ক্রমপ্রশস্ত মুখ দীর্ঘচ্ছল কাংশু বাটীর স্থায় গোলাকার। ইহার মস্তকে একটা দণ্ড থাকে, সেই দণ্ডের মূল দেশের কিয়দংশ যন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট ও তাহাতে একটা ছিদ্র ও সেই ছিদ্রের সহিত একটা দীর্ঘাকার সীসকপিও লোহাঙ্কুরীয়ক দারা আবদ্ধ থাকে। দণ্ডটা বামহন্তে ধারণ করিয়া সঞ্চালন করিলেই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। এই যন্ত্র দেবপূজাদির সময়েই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের ঘণ্টা সময়নিরূপক ঘড়ীর স্থানও অধিক করে।

# কুদ্র ঘণ্টিকা বা যুমুর।

যুমুর পিত্তল নির্মিত হইরা থাকে। ইহার আকার ক্ষুদ্র বকুলের স্থায়, কিন্তু শৃস্থগর্ভ (ফাঁপা)। ইহার ভিতরে অতি ক্ষুদ্রাকৃতি সীসকের গুলি থাকে। কতকগুলি ঘুমুর একত্র রক্ষুত্রদি করিয়া পায়ে পরিধান করিতে হয়, চলিবার বা নৃত্য করিবার সময়ে তাহা হইতে এক প্রকার অক্ষুট মধুর ধ্বনি উৎপন্ন হয়।

# नृপুর।

নৃপুর কাংস্থ নির্ম্মিত। ইহার গঠন ঈষৎ বক্র ফাঁপা, দেখিতে কতকটা পাঁয়জোরের খ্রায়। ইহার ভিতরেও ঘুমুরের খ্রায় ক্ষ্ম ক্ষুদ্র সীসকের গুলি থাকে। ইহা প্রায় তাপ্তবনুতোই ব্যবস্থত হয়।

### यन्तिश ।

মন্দিরা ক্রমস্ক্রতল ক্ষুদ্র কাঁসার বাটীর স্থায়। ইহার তল-দেশে একটি স্ক্র ছিদ্র থাকে তাহাতে রজ্জুবদ্ধ করিতে হয়। ইহা একটি ব্যবহৃত হয় না, যুগপৎ হুইটির ব্যবহার করিতে হয়। উক্ত রজ্জু হুই গাছি হুই হস্তের তর্জনী ও অনুষ্ঠদারা ধারণ করিয়া উভয় যথ্রে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পার করিতে হয়। এই যন্ত্র মৃদঙ্গ, তব্লা ও ঢোলক প্রভৃতি আনদ্ধ যথ্রের সহিত তাল দিবার নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

## করতালী।

পদ্মপত্রসদৃশ গোলাকার কাংশুনির্মিত পাতলা সমতল বন্ধ করতালী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যভাগ কিঞ্চিৎ স্ফীত, সেই স্থানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রে আবন্ধরজ্জু ত্রই গাছি ত্রই হস্তের সম্দায় অঙ্গুলীতে জড়াইয়া পরস্পরে আঘাত দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। এই যন্ত্র থোলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

# ষট তালী।

ষট্তালীর আধুনিক নাম হিন্দী ভাষায় খট্তালী ও বাঙ্গা-

লায় ধরতালী। ইহা কঠিন লোহ (ইম্পাত) দ্বারা নির্মিত
হয়। এই যয়েরর আকার অর্জবিতন্তি প্রমাণ, দেহ নাতিয়ূল,
পৃষ্ঠ বর্ত্ত্বল ও উদরদেশ সমতল, মধ্যস্থল হইতে উভয়দিকে অগ্রভাগ ক্রমস্ক্রন। বাল্যকালে একবোগে ইহার চারিটি ব্যবহারে
লাগে। উভয় হত্তলে হুই হুইটি করিয়া ধরিয়া কৌশলপূর্ব্বক
অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিম্পার করিতে হয়।
ইহার বাদন অভ্যাস বহু আয়াসসাধ্য, এই নিমিত্ত ইহার বাদকসংখ্যা অতি বিরল। ঐক্যতান-বাদনের সহিত ইহার বাদ্য
স্কলব বোধ হয়।

## রামকরতালী।

করতালী হইতে অপেক্ষাকৃত বৃহদাকারের যন্ত্রই রাম-করতালী নামে অভিহিত। ইহার বাদন প্রভৃতি অভাভ সম্দায় বিষয় করতালীর সমান।

#### मथ-मत्राव।

এই যন্ত্ৰ প্ৰথম স্ষ্টিকালে কাংস্থাদি ধাতৃ অথবা একে একে ষভজাদি সপ্রস্থাবনিশিষ্ট ও অমুরণনাত্মক পদার্থনির্দ্যিত সাত্রথানি সরাব দারা নির্মিত হইত বলিয়া সপ্তসরাব নামে প্রসিদ্ধ ছিল। পরে যথন তৎপরিবর্ত্তে চীনদেশীয় মৃত্তিকানির্দ্মিত (যাহাকে জীনের বাসন বলে ) সাতটি বাটীতে প্রয়োজনমত জল দিয়া সাতটি স্বর মিলাইয়া লইবার প্রথা আবিষ্কৃত হয়, তথন হইতে ইহা সপ্তদরাব নামের পরিবর্ত্তে জলতরঙ্গ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অধুনা সাতটি মাত্র বাটী ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক স্বর পাওয়া যায় তৎসংখ্যক বাটীর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই যন্ত্র বাজাইবার সময়ে বাদক বাটীগুলিকে সন্মুখভাগে অৰ্দ্ধচন্দ্ৰাকৃতিভাবে সাজাইয়া হুই হস্ত ধৃত হুইটি কুদ্র মুদ্গর, দণ্ড বা কাঠির আঘাতদারা ঐ বাটীগুলি বাজাইয়া থাকে। ইহাতে ইচ্ছামত গতাদি বাজান যায় বলিয়া এই যন্ত্রটি স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র শ্রেণীভক্ত হইয়াছে। ইহার বাতা শুনিতে অতি মধুর, কিন্তু অধিক পরিশ্রম-সহকারে অভ্যাস না করিলে শ্রবণমধুর না হইয়া বরং বিরক্তিকর ও শ্রতি-কঠোর হয়।

এতন্তিম তারতে আরও অনেক প্রকার বাছ্যান্তের প্রচলন দেখা যায়। ঐ যন্ত্রগুলির মধ্যে কোনটা প্রাচীন যন্ত্রন্তরের সংবাধার, কোনটা বৈদেশিক হইতে সংগৃহীত, কোনটা বৈদেশিক যন্ত্রবিশেষের অন্তকরণে গঠিত, কোনটা বা প্রাচীন ও আধুনিক যন্ত্রন্তর সংমিশ্রণে উৎপন্ন; যেমন—গিটার-সেতার, স্করবাহার, ব্যাগগাইপ ( তুর্জি ), রবাব ইত্যাদি।

শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুরোপথণ্ডেও বিবিধপ্রকার বাল্লযন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে এবং সেই অভিনব আবিষ্ণারের শঙ্গেই তাহাদের সংস্কার ও উন্নতিসাধন হইতেছে। এস্থলে তাহার স্বিশেষ পরিচয় না দিয়া আমরা কেবল কতিপন্ন ষত্ত্বের নামোল্লেখপূর্বাক তাহাদের ইতিহাস প্রদান করিতেছি—

একডিয়ন—সর্ব্ধ প্রথমে চীনদেশে এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। বর্ত্তমানকালে জর্মনী ও ফ্রান্সে প্রচুর পরিমানে একর্ডিয়ান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ইংলওে ইহার প্রচলন আরম্ভ হয়।

ইয়োলিয়ান হার্প—ইহা জাস্তব তন্ত্রবিশিষ্ট একপ্রকার বীণা।
অবগান নামক বন্ধনিশ্বাতা স্থপ্রসিদ্ধ ফাদার কারচার ইহার
আবিষ্কারক। এই যন্ত্র বায়প্রবাহেই বাদিত হইয়া থাকে।

ব্যাগ-পাইপ—অতি পুরাতন বাদ্যযন্ত্র। হিব্রু ও গ্রীকদের
মধ্যে এই বন্তের বহল প্রচলন ছিল। এখনও স্কটলণ্ডের হাইলণ্ডে ইহা প্রচলিত আছে। দিনেমার ও নরওয়েবাদিগণ
এই বন্ত্র প্রথমে স্কটলণ্ডে লইয়া যান। ইতালী, পোলাও ও
দক্ষিণ ফ্রান্সেও এই যন্ত্রের যথেষ্ঠ ব্যবহার দৃষ্ঠ হয়।

ব্যাস্স্ন—কাষ্ঠনির্শ্বিত এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। মিঃ হ্বাণ্ডেল এই যন্ত্র ইংলণ্ডে প্রচলিত করেন। ইহা ফুৎকারে বাজাইতে হয়।

বিগল—পূর্বে শিকারীরা এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিত। এখন ইহা সামরিক বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া উন্নতিলাভ করিয়াছে।

কান্তানেটদ—মুর ও স্পেনিয়ার্ডগণ এই ক্ষুদ্র যন্ত্র বাজাইয়া নৃত্য করিয়া থাকে। ইহা একপ্রকার দোপাঠী বাদ্যবিশেষ।

কনসার্টিনা—১৮২৯ খুষ্টান্দে প্রফেসার হুইটটোন এই যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়া আপন নামে রেজেষ্টারী করেন।

ক্লেরিয়ন—একপ্রকার তুরী বাদ্যবিশেষ, তুরী অপেক্ষা ইহার শব্দ অধিকতর তীব্র।

ক্লেরিওনেট—এক প্রকার বাঁশী। সপ্তদশ শতান্ধীর শেষভাগে ডেনার নামক একজন জন্মাণ সঙ্গীতবিদ্ এই যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ১৭৭৯ খুণ্টাব্দে ইংলণ্ডে ইহার বাজনা প্রচলিত হয়।

দিম্বাল—করতাল, ইহা অতি প্রাচীন যন্ত্র। পণ্ডিত জেনো-ফন বলেন, সাইরেণী দেবী এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। তুরুষ্ক ও চীনে ভাল করতাল পাওয়া যায় বলিয়া য়ুরোপবাসীদের বিশ্বাস আছে। ভারতবর্ষে বছপ্রাচীন কাল হইতে এই মন্ত্র বাদিত হইয়া আসিতেছে।

ভাম— ঢাক বা ঢকা, গ্রীক্দের মতে, বেকাসদেব ঢাক্যন্ত্র আবিষ্কার করিরাছিলেন, ইজিপ্টে ও পশ্চিম যুরোপে ঢাকের যথেষ্ট ব্যবহার আছে। এখনও যুদ্ধে জয়ঢাকের ব্যবহার হইরা থাকে। গিটার—তন্তবিশিষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র। স্পেনদেশে এই বাদ্যযন্ত্রের উত্তব এবং তথায় ইহার যথেষ্ঠ প্রচলন। কোনও সময়ে এই যন্ত্র যুরোপে এত অধিক প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহার নিমিত্ত অত্যান্ত বাদ্যযন্ত্র-বিক্রয়ে অত্যন্ত বাধা ঘটিয়াছিল। গিটারে ছয়টি তার থাকে। সেতারের ন্তায় গিটার বাজাইতে হয়।

হার্ম্মনিকা—কতকগুলি কাচের গ্ল্যাসদারা এই প্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। এখন ইহার ব্যবহার একরূপ লোপ পাইয়াছে।

হারমোনিয়াম—অনেকে মনে করেন, এই বাদ্যয় যুরোপে আবিষ্কৃত হইয়াছে, ফলতঃ তাহা নছে। য়ুরোপবাসীরা ইহার নাম শ্রুত হওয়ারও বহুপূর্বে চীনদেশে ইহার প্রচলন ছিল। প্যারেনগরের ডিবেন নামক এক ব্যক্তিই প্রথমতঃ ইহার উন্নতি সাধন করেন।

হার্প—বীণা; অতি প্রাচীন যন্ত্র। ইহার ইতিহাস ইতঃপূর্বের লিখিত হইরাছে। ১৭৯৪ খুষ্ঠান্দে ফ্রান্স রাজধানী প্যারে নগরবাসী মুঁসো সিবেষ্টিয়ান এবার্ড ইহার উন্নতি সাধন করেন।

হার্ডিগাড়ী—তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। জার্ম্মেণীতে এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, দক্ষিণ যুরোপের অধিবাদীরা এই যন্ত্র বাজাইতে অত্যস্ত ভাল বাসে।

হার্নি-মিকর্ড —বড় বড় পিয়ানোকোর্টের তায় বাত্যমন্ত্রবিশেষ।
পিয়ানোর পূর্ব্বে ইহার বহু প্রচলন ছিল। কিন্তু পিয়ানো যন্ত্র আবিদ্ধারের পর হইতে ইহার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। খুষ্ঠীয় বোড়শ শতাব্দের পূর্বেও এই যন্ত্র বিত্তমান ছিল। খুষ্ঠীয় সপ্রদশ শতাব্দে ইংল্ডে ইহার প্রচলন হইয়াছিল।

ক্লাজি-ও-লেট্—ইহা ক্লুটের ন্থায় বাদ্যয়ন্ত্র, ইহার স্বর অতি তীব্র। এখন ইহার ব্যবহার অতি বিরল।

ফ্রেঞ্চ হরণ্—এই যন্ত্রও ফুৎকারে রাজাইতে হয়, ফ্লুটের ন্থায় ইহাতে ছিদ্র নাই, কেবল ফুৎকারের তারতম্যেই এই শৃঙ্গ-বাদ্যের ধ্বনির তারতম্য হইয়া থাকে।

ফেটন্ ড্ৰাম—ইহা: এক: প্ৰকার ডক্ষার ভাষ বাদ্যযন্ত্ৰ, তামা দ্বারা নিৰ্মিত।

জিউস হার্প-ইহা বালকদের থেলাইবার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

নিউট্—ইহা গিটার বা দেতার প্রভৃতির স্থায় বাদ্য যন্ত্র।

সেতারের স্থায় বাজাইতে হয়। অতি প্রাচীন সময়েই এই

যন্ত্র প্রচলিত ছিল। প্রাচীনতম ইংরাজ কবি চসারের গ্রন্থে

এই বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ আছে। গিটারের প্রচলনের পর নিউটের

ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে।

লায়ার—তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে এই বাদ্যযন্ত্রই সর্ব্ধা-পেক্ষা প্রাচীন। ইজিপ্টের অধিবাদীদের মধ্যে প্রবাদ এই যে, পৃথিবীনির্ম্মাণের ছই সহস্র বৎসর পরে মার্কারীদেব এই যন্ত্রের স্থাষ্ট করেন। এরিষ্ঠফোনাসের গ্রন্থে এই যন্ত্রে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকেরা ইজিপ্টবাসীদের নিকট এই যন্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করেন। প্রথমতঃ লায়ার তিন তারে নির্ম্মিত হইত। অতঃপর মিউজেজ, একতার বৃদ্ধি করেন, তারপরে অর্কিয়াস একতার, লিনাস একতার এবং সঙ্গীতজ্ঞপণ্ডিত থমীরিস আর একতার বৃদ্ধি করিয়া লায়ারকে সপ্তস্বরায় পরিণত করেন। পাইথোগেরাস ইহাতে আর একটি তার যোজনা করিয়াছিলেন। এগার তারবিশিষ্ট লায়ারও দেখিতে পাওয়া যায়। লিওনার্ডে দাভিন্সী নামক একজন বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা ঘোটকের মাথার অস্থির ছাঁচে একটি লায়ার নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ও-বয়—ইহার অপর নাম হটবয়। এই যন্ত্র সুৎকারে বাজাইতে হয়। ইহার আওয়াজ মিষ্ট ও অতি স্পষ্ট।

অফি-ক্লাইড্—১৮৪০ সালে এই বাছাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। সার্জেট নামক যন্ত্রের উন্নতিকল্পে এই যন্ত্রের স্মৃষ্টি হইয়াছিল।

অরগ্যান—পাশ্চাত্য প্রদেশে যত প্রকার বাত্তযন্ত্র আছে, অরগ্যানই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও প্রধানতম। অনেক্ষ কাল হইল এই বাত্তযন্ত্রের হৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রাচীন ইতিহাস ছঙ্জের্ম। এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে ড্বাইডেনের কাব্যে "ভোকাল ফ্রেম" নামক যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়ালছেন সেন্ট সেসিনা উহার আবিদারক। য়ুরোপীয়দের উপাসনা মন্দিরে এই যন্ত্র রাখা হয়। কোন্ সময়ে সর্ব্ব প্রথমে গির্জ্জায় এই যন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহার স্মুম্পষ্ঠ প্রমাণ স্কুল্ল ভ। কেহ কেহ বলেন, ৬৭০ খুষ্টাব্দে পোপ ভিটালিয়ান গির্জ্জাগ্রহে বহুরের ব্যবহার প্রবর্তিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন গ্রীকরাজ কপ্রোনিয়াস্ ৭৫৫ খুষ্টাব্দে একটা অরগান ফরাসীরাজ পেপিনকে প্রদান করেন। তিনি উহা কম্পিন নগরের সেন্ট্-কর্লিণী গির্জ্জায় সংস্থাপিত করেন।

চালেমেনের রাজত্ব সময়ে যুরোপের অধিকাংশ নগরের গির্জ্জাতেই অরগ্যানের ব্যবহার প্রচলিত হয়। একাদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্যান্ত ইহার সবিশেষ উন্নতি হয় নাই।

একাদশ খুষ্টাব্দের শেষভাগ হইতেই অরগ্যানের চাৰি প্রস্তুত্ত হৈতে আরক্ত হয়। এই সময়ে ম্যাল্ডিবার্গের গির্জ্জায় ফে অরগ্যান সংস্থাপিত হয়, উহাতে ১৬টা চাবি ছিল। ইহার পর হইতে চাবির মংখ্যা বৃদ্ধি এবং উহার উন্নতিসাধনে প্রয়াস চলিতে থাকে। দ্বিতীয় চাল সের রাজত্বকাল পর্যান্তও ইংলণ্ডে অরগ্যান নির্দ্ধিত হয় নাই। এই সময়ে পিউরিটান খুষ্টানগণের প্রাত্তাকে গির্জ্জার সঙ্গীতনাধুর্য্যাদি বিল্প্ত হয়। কিন্তু তৎপরেই আর্যারু

ইংলণ্ডে অরগ্যানের ব্যবহার প্রবর্তিত হইতে দেখা যায়। এই সময় হইতে ইংরাজশিলিগণ অরগ্যান নির্দ্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। এখন ইংরাজদের নির্দ্মিত অরগ্যান সর্বাংশেই প্রশংসিত। যুরোপের নিমলিখিত স্থানে বড় বড় অরগ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। হাআরলেমের অরগ্যানটী ১০০ ফিট উচ্চ প্রস্তে ৫০ ফিট, ইহাতে ৮০০০ পাইপ আছে, ১৭০৮ সালে খুপ্টান মূলার হারা এই অরগ্যান নির্দ্মিত হইয়াছিল। রটারডমেও প্রায় এতাদৃশ একটী অরগ্যান আছে। সেভিলি নগরের যন্ত্রটীতে ৫০০০ গাইপ আছে। ইংলণ্ডে বারমিংহাম টাউনহলে, ক্রিপ্টাল প্রাসাদে, রয়াল আলবার্ট হলে এবং আলেকজেণ্ড্রাপ্রাসাদে ও আদর্শ-স্থানীয় বড় বড় অরগ্যান আছে।

প্যাণ্ডিয়ান-পাইপ—ইহা প্রাচীন বাত্তযন্ত্র। প্যান নামক দেবতা ইহা আবিদ্ধার করেন বলিয়া এই যন্ত্র উক্ত নামে অভিহিত ইইয়া থাকে।

পিয়ানো-ফার্ট — "পিয়ানো" শব্দের অর্থ কোমল এবং "ফার্ট" অর্থ উচ্চ অর্থাৎ যে যয়ে কোমল ও উচ্চ উভয় প্রকার স্বর উদ্দীর্ণ হয়, তাহার নাম পিয়ানো-ফার্ট । খুয়য় পঞ্চনশ শতাব্দের পূর্বেও এই প্রকার যয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় । ডানলিমার, কেভাইকর্ড, ভারজিনাল প্রভৃতি যয়গুলি এই জাতীয় । এলিজাবেথের সময়ে ভারজিন্তাল যয় প্রচলিত হয় । অতঃপর হার্প- দিকর্তের নামও হবাপ্তেল, হেডন, মোজার্ট ও য়ার্ণাটির গ্রম্থে দেখিতে পাওয়া যায় । এই প্রকারে ধীরে ধীরে এই য়য় ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত আকারে নির্মিত হইতেছিল । ১৭১৬ খুয়ান্দে প্রকৃত পিয়ানোফার্ট আবিস্কৃত হয় । প্যারে নগরীর মরিয়াস নামক একজন বাছাযয়নির্মাণকারী সর্ব্বপ্রথমে একটী যয় নির্মাণ করেন, ইহাই পিয়ানোর প্রথম উন্নতি।

অতঃপর ফ্লোরেন্সনিবাসী ফ্রিষ্টোফলী ঘারা এই যম্বের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইরাছিল। এই সময় হইতেই এই যন্ত্র পিয়ানোফার্ট নামে অভিহিত হইতে থাকে। ১৭৬০ খুষ্টাব্দে লণ্ডন সহরে জুন্পি নামক এক ব্যক্তি এবং জ্বর্মণীতে সিলভারম্যান নামক অপর এক ব্যক্তি পিয়ানো-ফার্ট নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ফরাসীদেশে সিবাষ্টিয়ান এবার্ড এই যন্ত্র নির্মাণ করিতে ঘাইয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। উহা ১৮০৯ নালের কথা। তদীয় আতুম্পুত্র পিয়ারী এবার্ড ১৮২১ সাল হইতে ১৮২৭ সাল পর্যান্ত পিয়ানো যন্ত্রের সবিশেষ উৎকর্ষসাধন করিয়াছেন। মিঃ স্থানকক্ দণ্ডায়মান পিয়ানোর নির্মাতা। অতঃপর সাউথ্ওয়েল এই প্রকার যন্ত্রের উন্নতি করেন। ইনিই ক্যাবিনেট পিয়ানোর আবিজ্ঞা। এখন সমগ্র ম্বরোপে ইংলণ্ডের প্রণালীমতে ও ভারেনার প্রণালীমতে নির্মিত

ছই প্রকার পিয়ানো প্রচলিত দেখা যায়। কিন্তু ফরাসী সিবাষ্টিয়ানের নির্মাণ-প্রণালী এখন সকলেরই মনোমত হইয়া উঠিয়াছে। পিয়ানো-ফার্টি য়ুরোপীয় সমাজে এখন অত্যন্ত প্রচলিত। সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই গৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

সারপেন্ট্ -- নলাকার প্রাচীন বাছ্যযন্ত্র বিশেষ।

ট্যাম্বরিন—ইহা খঞ্জনীর স্থায় এক প্রকার প্রাচীন বাত্মযন্ত্র। ইহার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে ডিণ্ডিম বাত্মযন্ত্র বলা যাইতে পারে।

ভায়োলিন—বেহালা। কোন্ সময়ে বেহালার স্থাষ্ট হইল, তাহার নির্ণয় করা সহজ নহে। কেহ বলেন, ইহা আধুনিক বাছ্মন্ত্র। কেহ বলেন প্রাচীনকালেও বেহালা প্রচলিত ছিল। বেহালার উন্নতিসাধন করার নিমিত্ত য়ুরোপে মথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ক্তকার্য্য হইতে পারেন নাই। ক্রিমোনার আমাতী এবং ট্রেডিউ অরিয়াস এই ছই বাছ্মন্ত্র নির্মাতা, বেহালার গঠন সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তৎপরে ইহার আর কোন প্রকার উন্নতি হয় নাই।

ভাওলিন্-দেলো—ইহাও বেহালার স্থায় যন্ত্রবিশেষ। আকার ও তার-বিস্তাদের স্বল্প পার্থক্য আছে।

উপরি উক্ত ভারতীয় ও যুরোপীয় যন্ত্র ব্যতীত পৃথিবীর অন্তান্ত দেশে আরও অনেক প্রকার বাত্যয় প্রচলিত দেখা যায়। সিদ্ট্রাম, সলেফন, ট্যমট্রাল, ট্রাম্পেট (তুরী) ও জিদার প্রভৃতি আরও অনেক রকমের যুরোপীয় বাত্যন্ত্র আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসকলের নাম উল্লেখ করা গেল না।

এদেশে অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চ পরিসরের মধ্যে লম্বা লম্বা কতকগুলি কাচথণ্ড স্থতার গাঁথিয়া একটি ক্ষুদ্র বাক্স মধ্যে রাখা হয়। ঐ কাঁচগুলির এক একটীর উপর দণ্ডাগ্র দারা আঘাত করিলে উচ্চ ও নিম্ন স্বর নির্গত হইরা থাকে। উহার স্বর জল-তরঙ্গ বাত্মের গ্রায় কোমল ও স্থমিষ্ট। কথন কথন কাচের পরি-বর্জে স্বরাত্মত ধাতব পাত ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

ঐরপ বাক্সের মধ্যে বিভিন্ন স্বরের তার গ্রথিত করিয়া কান্ত্রন নামে এক প্রকার বাত্যযন্ত্র নির্মিত হয়। উহার বাদন কৌশল প্রশংসার যোগ্য এবং স্বরলহরী হৃদয়ন্ত্রাবী।

বাধ, বিহতি, ৰাধা। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ ৰাধতে। লোট বাধতাং। লিট্ বোধে। লুঙ্ অবধিষ্ঠ।

"ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জান্ম স্কনত্তে যদি বাধতি।

ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে ॥" (উদ্ভট )

প্রবাদ আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য একদিন কালিদাসকে না জানিয়া পান্ধীর বেহারাক্সপে নিযুক্ত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন । পান্ধী বহন করিতে করিতে কালিদার অতিশন্ন কাতর হইরা পড়িলে রাজা তাহাকে বলিয়াছিলেন, মৃঢ়! যদি তোমার স্বন্ধদেশে অত্যন্ত ব্যথা লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। কালিদাস রাজার আত্মনেপদী বাধ ধাতুর অসংস্কৃত পরস্মৈপদ-প্রয়োগে ছঃখিত হইরা বলিয়াছিলেন যে 'বাধতি' এই শন্দ প্রয়োগে আমার যেরূপ কন্ত হইরাছে, স্কন্দদেশে তাদৃশ বেদনা হয় নাই।

বাধ (পুং) বাধনমিতি বাধ ভাবে যঞ্। ১ প্রতিবন্ধক, ব্যায়াত। ২ নৈয়ায়িকদিগের মতে সাধ্যাভাববৎ পক্ষ, সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষ।

বাধক ( ত্রি ) বাধতে ইতি বাধ-গুল্। বাধাজনক।

"ধশ্লো ধশ্লানুবন্ধার্থো ধশ্লো নাঝার্থবাধকঃ।" (মার্ক°পু° ৩৪।১৬)

(পুং) ২ স্ত্রীরোগবিশেষ, সস্তান না হওয়া বা তাহার প্রতিবন্ধক রোগ। স্ত্রীদিগের যে রোগ হইলে সস্তান হয় না, অর্থাৎ যাহাতে সম্তানের জননপক্ষে বাধা জন্মায়, সেই রোগকে বাধক-রোগ বলা য়ায়, স্ত্রীদিগের এই রোগ হইলে যথাবিধানে চিকিৎসাকরা বিধেয়।

বৈত্যকে ইহার লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ অভিহিত হইরাছে। রক্তমাদ্রী, যন্ত্রী, অঙ্কুর ও জলকুমার এই চারি প্রকার বাধকরোগ। ঋতুকালে এই চারি প্রকার বাধক উৎপন্ন হয়, যাহারা সন্তান কামনা করেন তাহারা গুরুর উপদেশামুসারে এই সকল বাধকের পূজা, নিঃসারণ, স্থাপন, বলিদান ও জপাদির অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা হইলে তাহাদের সন্তান প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইবে।

"রক্তমান্ত্রী তথা যথী চাস্কুরো জলকুমারক:।
চতুর্ব্বিধাে বাধক: স্থাৎ স্ত্রীণাং মুনিবিভাষিত:॥
তেষাং স্বভাবং বক্ষ্যামি যথাশাস্ত্রং বিধানত:।
এতেষাং পূজনং কার্যাং জনৈ: সন্তানকাজ্কিভি:॥
নিঃসারণং স্থাপনঞ্চ বলিদানং জপস্তথা।
কর্ত্তব্যো গুরুবাক্যেন যথাশাস্ত্রং বিচক্ষণৈ:।
চতুর্ব্বিধাে বাধকন্ত জায়তে ঋতু কালত:॥" ( বৈত্বক )

রক্তমান্ত্রীর দোষে বাধক রোগ হইলে কটি, নাভির অধঃ-প্রদেশ, পার্শ্ব এবং স্তনে বেদনা হয় এবং ঋতু ঠিক নিয়মিত সময়ে হয় না। কখন এক মাসে, কখন বা ছই মাসে হইয়া থাকে; কিন্তু এই ঋতুতে গর্ভ হয় না।

ষষ্ঠীবাধক রোগে ঋতুকালে নেত্র, হস্ত ও যোনিদেশে অতি-

(১) "ব্যথা কট্যাং তথা নাভে রবীঃ পার্থে ন্তনেইপিচ। রক্তমান্ত্রী-প্রদোষেণ জায়তে ফলহীনতা। নাসমেকং দ্বয়ং বাপি ঋতুষোগো ভবেদ্যদি। রক্তমান্ত্রী প্রদোষেণ ফলহীনা তদা ভবেং।" শয় জালা এবং যে রক্তস্রাব হয়, তাহাতে লালাসংযুক্ত থাকে এবং মাসের মধ্যে চুইবার ঋতু ও যোনিপ্রদেশ মলিন বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতেও দন্তান জন্মে না।

অঙ্কুর-বাধক রোগে ঋতুকালে উদ্বেগ, দেহের গুরুতা, অতি-শয় রক্তপ্রাব, নাভির অধোদেশে শ্ল, ঋতুর নাশ বা তিন চারি মাস অস্তর ঋতু হয়। শরীর ক্শ এবং হস্ত ও পাদদেশে জালা হইয়া থাকে।

জলকুমার বাধকরোগে শরীর শুদ্ধ, অল পরিমাণ রক্তস্রাব, গর্ভ না হইলেও গর্ভের স্থায় বোধ এবং বেদনা, বহুদিন পরে ঋতু এবং ক্লশ থাকিলে স্থ্ল ও স্তন্দন্ম শুক্ল হইন্না থাকে, ইহাতেও গর্ভ হয় না।

ন্ত্রীদিগের এই চারি প্রকার বাধক রোগ অতিশন্ন কষ্টদান্নক। এইজন্ম, এই রোগ হইবামাত্র যথাশাস্ত্র প্রতিকার করা কর্ত্তব্য।

ডাক্তারীমতে বাধক বেদনা ডিদ্মেনোরিয়া ( Dysmenorrhœa) নামে খ্যাত। এই ব্যাধি সাধারণতঃ তিন প্রকার—
(১) নিউর্যালজিক বা সায়বীয়, (২) কনজেষ্টিভ বা প্রদাহিক, (৩) মেকানিক)াল্ বা রক্তস্রোতের অবরোধের বাধাজনিত। এই বাধা বিবিধ কারণে জনিতে পারে—জরায়ুর আভ্যন্তরীণ মুখের সঙ্কোচ কিংবা জরায়ুর গ্রীবাপ্রদেশের সঙ্কোচ, অথবা জরায়ুর বাহ্যমুখের অবরোধনিবন্ধন রক্তস্রোতে বাধা পড়িতে পারে। জরায়ুর ছানত্রইতা নিবন্ধনও বাধক-ব্যথা হইয়া থাকে। ইহার সংক্ষেপতঃ লক্ষণ এই যে পৃষ্ঠ, কটি, উরু, জরায় এবং ডিম্বাধারে অসহ্থ বেদনা উপস্থিত হয়। এই বেদনায় কাহারও কাহারও মুদ্রুণ হইয়া থাকে। ঋতুর কয়েকদিন পূর্ব্ধ হইতে, কাহারও কাহারও বা ঋতুর সময়ে এই ব্যথা আরম্ভ হয়। আর্ত্রব্রাবা অতি অল্ল হয়, তাহাতে ফেঁকানে রক্ত মিশ্রিত থাকে। অধিকাংশ স্থলেই বহু কঠে কাল জমাট রক্ত

- (২) "নেত্রে হস্তে ভবেজ্বালা যোনৌ চৈব বিশেষতঃ। লালাসংযুক্তরক্ত\*চ ষঠীবাধক-যোগতঃ॥ মাসৈকেন ভবেদ যক্তা ঋতুস্থানদ্বরং তথা। মলিনা রক্তযোনিঃ স্থাৎ ষঠীবাধক-যোগতঃ॥"
- (৩) "উদ্বেগো শুক্লতা দেহে রক্তস্রাবো ভবেদ্বন্ত।
  নাভেরধো ভবেচক্লং চাক্করঃ দ তু বাধকঃ ॥
  ঋতুহীনা চতুর্মাদং ত্রিমাদং বা ভবেদ্যদি।
  কুশাঙ্গী করপাদেচ জ্বালা চাক্করযোগতঃ ॥"
- (৪) "সশ্লা চ সগর্ভা চ শুক্ষদেহাল্পরক্তিমা।
  কলকুমারস্থ দোবেণ কায়তে ফলহীনতা ॥
  যা কুশান্সী ভবেৎ স্থূলা বহুকাল ঋতুন্তথা।
  শুকুত্তনী স্বল্পর্কা কলকুমারস্থ দুষ্ণাৎ॥" ( বৈদ্যুক)

থণ্ডাকারে নিঃস্থত হইয়া থাকে। বিবমিষা, কোর্চরোধ, উদরাধ্যান ও শিরঃপীড়া প্রভৃতিও ইহার লক্ষণের অস্তভূক্তি।

ষায়বীয় বাধকে নিম্নলিখিত ঔষধ বিশেষ উপকারী:---

টিং কানাবিস ইণ্ডিকা

২০ মিনিম

ম্পিরিট জুনিপার

২٠ \_\_

ম্পিরিট ইথারিম্

8¢ .

টিং একোনাইট্

N ...

মিউসিলেজিনিস একেসিয়া

১২ ডাম

মিশ্রিত করিয়া রাত্রিতে শরনকালে দেবা।

ম ফিরা ট্যাবলয়েড্ পরিস্কৃত জলে মিশাইরা অধন্ধচে প্রলেপ দিলেও আশু ব্যথার শান্তি হয়।

আমেরিকান-চিকিৎসকগ্র ব্যথানিবারণ করার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ঔষধগুলি বাবহার করেন:—

এদক্লেপিয়া টিউবারোদী

৪ ড্রাম

প্রনাই ভার্জ

৪ ড্রাম

গ্রম জল

> পাইন্ট

ষর্ম্ম না হওয়া পর্যান্ত প্রত্যেক অদ্ধ্যন্টা অন্তর এই ঔষধ একডাম মাত্রায় দেব্য।

তলপেটে, পিঠে ও পদতলে গরম জলের স্বেদ দেওয়া
একান্ত প্রেরাজনীয়। ইহাতে রথা প্রশমিত হয়। যে সকল
ঔষধ উপরে লিখিত হইল তল্পারা সর্বপ্রকার বাধকেরই ব্যথা
প্রশমিত হইতে পারে। কিন্ত দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি নিমিত্ত
অপরাপর ঔষধ ব্যবহার প্রয়োজনীয়। তন্নিমিত্ত কুইনাইন,
খনিজ-এসিড, কন্ফারিক-এসিড, ম্যানিসিন্ কলম্বা, হাইপো
ফসফাইট অব সোডা ও সাম্বা, কড্লিভার অয়েল প্রভৃতি
ব্যবহার করার বিধান আছে। এলোপাথিক চিকিৎসকগণ
এই রোগের অবস্থাভেদে অফাত্ত ঔষধ সহযোগে প্রায়ই
নিম্লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিয়া থাকেন:—

এক্টিয়া, ইথার, স্পিরিট্, কাম-ওপিও, এমন-নাইট্রাস, এনিমোনিন, এপিয়ন, বিউটিল ক্লোরাল, কানাবিদ ও কানাবিন্ টানাম, কার্স্বন টেট্রাক্লর, সিমিসিফিউজিন, গসিপি র্য়াভিক্স, পটাশ ব্রোমাইড্, পল্সেটিলা, সারপেন্টেরী, ভেলিরিয়ান, এণ্টিপাইরিন, স্থালিক্স নাইগ্রা, হাইড্রাসটিস, সোভাই স্থানিসিনাস্ এবং ভাইবার্ণাম প্রনিফোলিয়াম্। এই সকল ঔষধের প্রভ্যেকটী যথাযোগ্য মাত্রায় জল সহযোগে বা অস্থান্থ ঔষধের সহযোগে বাধক বেদনায় ব্যবস্থাত ইয়া থাকে।

হোমিওপাথিক মতে বেলেডোনা, কালকেরিরা-কার্ব্ব, কামমিলা, সিমসিভিউগা, কোনায়াম, নাক্সভমিকা, পাল্সেটিলা, সিপিয়া, সালফর পডফাইলাম, বোরাক্স ও সেনসিবিনাম প্রভৃতি ঔষধ লক্ষণ অনুসারে অর্দ্ধখন্টা বা একঘন্টা অস্তবে ব্যবস্থেয়।

মন্তিকের উপদ্রবঞ্জাধান্তে—বেলেডোনা; গগুমালা ধাতুতে, প্রস্ববৎ বেদনায় ও স্তনের স্ফীতি থাকিলে—কালকেরিয়াকার্ব্য; কাল্চে জমাটবাদ্ধা রক্তর্রাবে এবং কথা কহিতে অসমর্থা হইলে—কামমিলা; হিপ্তরিয়ার স্তার আক্রেপ হইতে থাকিলে—কিম্নিফিলগা; স্তনের স্ফীতিতে ও মাথার ঘুরণিতে—কোনারাম; উদরব্যথা, মোচড়ানবৎ ব্যথাবোধ এবং পৃষ্ঠ ও কটিদেশে হাড় সরিয়া যাওয়ার স্তার বেদনায়—নাক্রভমিকা; অত্যন্ত ব্যথার রোগী স্থির থাকিতে না পারিলে এবং অত্যন্ত অসম্থ হইলে—পালসেটিলা; পেটে কোঁথপাড়ার স্তার্ম ব্যথা বোধ হইলে—পালসেটিলা; পেটে কোঁথপাড়ার স্তার্ম ব্যথা বোধ হইলে—সিপিয়া ব্যবস্থেয়। জেলসিমিনাম দ্বারা আশু ব্যথা প্রশমন হইয়া থাকে। হোমিওপাথিক চিকিৎসাগ্রন্থের লক্ষণ দেখিয়া উপযুক্ত ঔষধ নির্ণর করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তর্য। এই প্রীড়ার গরম জলের সেকে ও গরমজল পানে স্বিশেষ উপকার হয়।

এদেশে দীর্ঘকাল হইল বাধকরোগে উলটকম্বল (Abroma augustum, N. O. Sterculiaceæ) নামক বৃক্ষবন্ধলের ২০ গ্রেন, গোলমরিচচূর্য ২০ গ্রেন প্রত্যহ দেবনার্থ ব্যবহৃত হয়। একমাত্রা প্রতিদিন সেব্য। তৃইমাস এই ঔষধ ব্যবহার করিলে রোগ আরোগ্য হয় এবং বাধকব্যথানিবন্ধন বন্ধ্যান্থদোষ ঘটিলে তাহাও প্রশমিত হইয়া থাকে। জরায়তে অর্ক্যুদাদি হইলে সময়ে সময়ে অস্ক্রোপচার ভিন্ন ইহার প্রক্রত চিকিৎসা হয় না। বাধন (ক্লী) বাধ-ল্যুট্। ১ পীড়া। (শক্রব্লাণ)

২ প্ৰতিবন্ধক। বাধতে ইতি বধি ল্যুট্। (ত্ৰি) ৩ পীড়াদাতা। ৪ প্ৰতিবন্ধক।

বাধব (ক্লী) বধ্বাঃ ভাবঃ কর্ম বা (প্রাণভূজ্জাতিবয়োবচনো-লাকাদিভ্যোহঞ্। পা ৫। ১। ১২১) ইতি অঞ্। বধ্র ভাব বা কর্ম।

বাধবক (ক্নী ) বধূ-সংজ্ঞারাং বুঞ্। বধূদস্বন্ধীয়। (পা ৪।৩।১১৮) বাধা (স্ত্রী) বাধ-টাপ্। ১ পীড়া। (অমর) ২ নিষেধ। (হেম) বাধাবত (পুং) বাতাবতের প্রামাদিক পাঠ।

বাধুক্য ( क्री ) বিবাহ। ( ত্রিকা°)

বাধুল ( পুং ) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ( সংস্থারকোম্দী )

বাধূ (পুং) > বহিত্ৰ। নৌকার দাঁড়, ৰাহা দিয়া নৌকা বহন করা যায়। ২ নৌকা।

বাধুন (পুং) আচার্যাভেদ।

বাধুয় (ত্রি) বধ্বস্ত। "স্থোগা বো ত্রন্ধা বিহাৎ স ইহাধ্রমইতি" ( অক ১০।৮৫। ২৪ ) 'বাধুয়ং বধ্বজ্ঞং' ( সায়ণ )

বাধূল (পুং) ঋষিভেদ।
বাধূলের (পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য।
বাধোল (পুং) বাধূলের গোত্রাপত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২া১•۱১•)
বাধ্রীণ[ন]স (পুং) বাধীনস, খড়্গী। গণ্ডার (হলায়ৄধ)
বাধ্যশ্ব (পুং) বধ্যশকুলে জাত অমি।

"প্রত্নেচিং বাধ্যস্বস্ত নাম" ( ঋক্ ১০।৬৯।৫ )

'বাধ্যখ, বধ্যখকুলে জাতাগে স্তব নামাগ্রিজাতবেদা বৈশ্বানর ইত্যাদীনি নামানি' ( সায়ণ )

বান (ক্নী) বা-ল্যাট্। স্থাতিকর্ম। ২ কট। ৩ গতি। (মেদিনী)
৪ জলসংপ্লুত বাতোর্মি। ৫ স্থড়ঙ্গ। ৬ সৌরভ। (হেম)
৭ গোহঞ্জাত তবক্ষীর। (রাজনি°) (ত্রি) বৈ + শোষণে – ক্তঃ,
"ওদিতশ্চেতি নত্বং।' ৮ শুক্ষ ফল। (অমর) ৯ শুক্ষ।
(মেদিনী) বনস্থেদমিতি বন-অণ্। ১০ বনসম্বন্ধী।

বানকোশাকেয় ( ত্রি ) বনকোশান্ধী ( নদাদিভ্যো চক্ । পা ৪।২।৯৭ ) ইতি চক। বনকোশান্ধীসম্বন্ধী।

বানদণ্ড (পুং) বস্তুবয়ন্যন্ত্ৰ, তাঁত।

বানপ্রস্থ (পুং) বনপ্রস্থে জাতঃ অণ্। > মধ্কর্ক্ষ। ২ পলাশ-বুক্ষ। (বৈত্তকর্ত্বমালা)

ও আশ্রম ভেদ,—ইহা মানবজীবনের তৃতীরাশ্রম বলিয়া কথিত। ব্রহ্মচর্যা, গার্হস্তা, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম। প্রথমে ব্রহ্মচর্যা, তৎপরে গার্হস্তা এবং তদনস্তর বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থাশ্রম অবলম্বন না করিয়া বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে নাই।

যিনি পুত্র উৎপাদনান্তে বনবাদে গিয়া অরুষ্টপচ্য ফলাদি
ত্রজ্জণ দারা স্বির আরাধনা করেন, তিনি বানপ্রস্থ নামে
অভিহত।

বানপ্রস্থাশ্রমীর ধর্ম্ম সম্বন্ধে গরুজুপুরাণে লিখিত হইয়াছে—
ভূশয়ন, ফলমূলাহার, স্বাধ্যায়, তপতা ও যথাতায়ে সম্বিভাগ, এই
কয়েকটী বনবাসীর ধর্ম। যিনি অরণ্যে থাকিয়া তপতা করেন,
দেবাদেশে যজন ও হোম করেন এবং যিনি নিয়ত স্বাধ্যায়ে
রত, তিনিই বনবাসী তপস্বী। যিনি তপতায় অতিমাত্র ক্লশ্বর্ম হইয়া সদা ধ্যানধারণায় তৎপয়, তাদৃশ সয়্যাসীই বানপ্রস্থাশ্রমী নামে খ্যাত।\*

এই আশ্রমাবলীদিগের আশ্রম ধর্মাসম্বন্ধে গরুভূপুরাণের ১০২ ও ২১৫ অধ্যায়ে, বামনপুরাণের ১৪ অধ্যায়ে এবং কুর্ম্পুরাণে উপরিভাগে অল্প বিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বাহুল্য ভয়ে সে সকল উদ্ধ ত হইল না।

এক্ষণে এই তৃতীয়াশ্রম সম্বন্ধে মহর্ষি মন্থ কি বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে: —সাতক দ্বিজ যথাবিধি গৃহস্থাশ্রম ধর্ম-পালন করিবার পর জিতেন্দ্রিয়ভাবে তপস্তা ও স্বাধ্যায়াদি নিয়ম-যুত হইয়া যথাশাস্ত্র বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অন্নষ্ঠান করিবেন। গৃহস্থ যথন দেখিতে পাইবেন, আপনার গাত্রচর্ম্ম লোল বা শিথিল হইয়াছে, কেশের পকতা জন্মিয়াছে এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, তখন তাঁহার পক্ষে অরণ্যে আশ্রয় লওয়াই উচিত। ব্রীহি যবাদি যাবতীয় গ্রাম্য আহার এবং গো-অখ শ্যাদি যাবতীয় পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার পুত্রের হত্তে দিয়া অথবা তাহাকে দঙ্গে লইয়াই তিনি বনগমন করিবেন। শ্রৌত-অগ্নি, গৃহঅগ্নি এবং অগ্নির পরিচ্ছদ—ফ্রক্স্রবাদি উপকরণ সকল লইয়া গ্রাম হইতে বনে গিয়া বাস করিবেন। পরে নীবারাদি পবিত্র অন্নে অথবা অর্ণ্যজাত শাক, মূল ও ফল দিয়া তথায় প্রতাহ বিধিমত পঞ্চ মহায়জ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। বন-বাস কালে মুগাদি চর্ম্ম কিম্বা তৃণ-বন্ধলাদি বস্ত্রথণ্ড পরিধান, সায়ং ও প্রাতে স্নান এবং নিয়ত জ্টা, শাশ্রু, নথ ও লোমধারণ করিবেন। তাহার যাহা ভক্ষ্য রহিবে, তাহা হইতে পঞ্চ মহা-যজের অন্তর্গত বলি প্রদান করিবেন, যথাসাধ্য ভিক্ষককে ভিক্ষা দিবেন, এবং আশ্রমাগত অতিথিদিগকেও সেই জল, ফল-মূলাদি দ্বারা অর্জনা করিবেন ৷

বানপ্রস্থ ব্যক্তি নিত্যই বেদপাঠে তৎপর থাকিবেন; শীতা-তপাদি দম্বসহিষ্ণু হইবেন এবং পরোপকারী, সংযতচিত্ত, স্তত দাতা, প্রতিগ্রহবিরত ও সর্বভূতে দয়াশীল হইবেন। গার্হপত্য কুগুহিত অগ্নির আহবনীয় কুণ্ডে ও দক্ষিণাগ্নি কুণ্ডে অবস্থানের নাম বিতান। উহাতে যে অগ্নিহোত্র বা হোম, তাহার নাম বৈতানিক অগ্নিহোত্র হোম। বানপ্রস্থ ব্যক্তি যথাবিধি এই বৈতানিক অগ্নিহোত্র বা হোম করিবেন এবং পর্বযোগ উপলক্ষেদর্শগৌর্ণমাস যাগও পরিত্যাগ করিবেন না। নক্ষত্র যাগ, নব শস্তেষ্টি, চাতুর্মান্ত, উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন যাগও যথাবিধি সমাধা করিবেন। এতদ্বির বসন্ত ও শরৎকালজাত মুনিজনসেবিত পবিত্র শস্তার সকল বয়ং আহরণ করিয়া আনিয়া তাহা দ্বারা পুরোডাশ ও চরু প্রস্তুত করিবেন এবং উক্ত পুরোডাশ ও চরু দারা যথাবিধি পৃথক্ পৃথক্ যাগক্রিয়া সম্পাদন করিবেন। এ সকল বনজাত পরিত্রতর হবিদারা দেবতাদিগের হোমান্তে যেকিছু পুরোডাশাদি হবিঃশেষ থাকিবে, বানপ্রস্থ ব্যক্তি তাহা

<sup>\* &</sup>quot;ভূমৌ মুল্ফলাশিক্ স্বাধ্যায়ন্ত্বপ এব চ।
সংবিভাগো যথান্তায়ং ধর্মোহয়ং বনবাসিনঃ ॥
তপন্তপ্যতি যোহরণ্যে বজেন্দেবান জুহোতি চ।
স্বাধ্যায়ে চৈব নিরতো বনহস্তাপদো মডঃ ॥
তপনা ক্যিতোহত্যর্থং যন্তধ্যানপরো ভবেৎ।
সন্ত্যাসীহ স বিজ্ঞেন্নে বানপ্রস্থাশ্যে স্থিতঃ ।"
( গক্তুপুরাণ ৪৯ স্কঃ)

আপনি ভোজন করিবেন এবং স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিয়া লইয়া ভক্ষণ করিবেন। ইহা ব্যতীত স্থলজাত ও জলজাত শাক সকল, পবিত্র পাদপজাত পুষ্পা, মূল ও ফল এবং সেই সকল ফলসম্ভূত স্বেহও ভোজন করিবেন।

বানপ্রস্থ ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত বস্তুগুলি ভক্ষণ করিতে নাই। যথা-মধু, মাংস, ভূমিজাত ছত্ৰাক, ভূস্থণ ( মালবদেশ প্রাসিদ্ধ ্শাক) শিগ্ৰুক ( বাহ্লিক দেশ প্ৰসিদ্ধ শাক) এবং শ্লেষাতক ফল। যদি কিছু মুনিজনোচিত অন্ন অথবা শাক, মূল বা ফল কিংবা জীৰ্ণ বস্ত্ৰ পূৰ্ব্ব সঞ্চিত থাকে, তবে ঐ সকল প্ৰতি-আশ্বিন মাদে ত্যাগ করা বিধেয়। যদি কেহ ফাল দ্বারা বিদারিত ভূমিতে উৎপন্ন শস্থাদি পরিত্যাগও করিয়া থাকে, তথাপি বানপ্রস্থ তাহা ভক্তণ করিবেন না; অথবা ক্ষুধায় অত্যধিক কাতর হইলেও ক্থনও গ্রামজাত ফলমূলাদি আহার করিবেন না। বানপ্রস্থ ব্যক্তি অগ্নিপক বন্ত অন্ন খাইনেন, অথবা কাল্পক ফলাদি ভোজন করিবেন, কিংবা পাষাণদারা চুর্ণ করিয়া অপক অবস্থা-তেই তাহা ভোজন করিবেন, অথবা নিজের দুন্তকেই উদুখল মূষলের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন। একাহ মাত্র ভোজন করা যায়, এমন নীবারাদি সঞ্য় করিবেন: অথবা মাসসঞ্য়ী হইবেন কিংবা ছয় মালের উপযুক্ত সঞ্জী অথবা উর্দ্ধ সংখ্যা বৎসরপরিমাণ শস্তাদি সঞ্গ্রী হইবেন। শক্তি অনুসারে অন্ন আহরণ করিয়া আনিয়া সায়াহে বা দিবাতে ভোজন, অথবা চতুর্থকালিক ভোজন অথাৎ এক দিন উপবাস করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন অগবা অষ্টমকালিক অর্থাৎ তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন রাত্রিতে ভোজন করিবেন। অথবা চাক্রায়ণ-বিধি অনুসারে শুক্লপক্ষে তিথির সংখ্যানুপাতে এক এক গ্রাদ কম ও রুষ্ণপক্ষে ্ এক এক গ্রাস বুদ্ধি করিয়া ভোজন করিতে পারেন অথবা পক্ষান্তে একবার ভোজন অর্থাৎ অমাবস্তা বা পূর্ণিমা দিনে সিদ্ধ যবাগু আহার করিবেন, কিংবা বানপ্রস্থ ধর্মবিধি প্রতিপালনান্তে কেবল পূজা মূল ও ফল দারা, অথবা স্বয়ংপতিত কালপক ফল ছারা জীবিকা নির্বাহ করিবেন। ভূমিতে গড়াগড়ি দিবেন অথবা সারাদিন এক পদে দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিংবা কথন আসনন্ত ও কখন বা আসন হইতে উত্থান করিয়া কাল কাটাইবেন।

বান প্রস্থ প্রাত্তে, মধ্যান্তে এবং সারংকালে স্নান করিবেন।
গ্রীয়কালে চারিদিকে অন্নিতাপ ও উর্দ্ধে প্রথর স্থ্যতাপ—এই
ভাবে পঞ্চতপা হইবেন। বর্ষাকালে ছ্ত্রাদিআবরণ-রহিত
হইরা যথার রুষ্টিধারা পতিত হইতেছে, তথার দাঁড়াইয়া থাকিবেন এবং হেমন্তে আর্জ বদন পরিধান করিবেন; এইরূপে
ক্রমে ক্রমে তপভার বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ত্রৈকালিক
স্নানান্তে পিতৃ ও দেবলোকের তর্পণ এবং উপ্রত্য তপভা করিয়া

দেহকে শোষণ করিবেন। বৈথানস-শান্তবিধি অমুসারে শ্রোতাগ্নি সকল আত্মাতে আরোপ করিয়া অগ্নিশৃত্য ও গৃহশৃত্য হইয়া, মৌনব্রত ধারণান্তে ফল-মূলভোজনে কাল্যাপন করিবেন। কোন স্থাকর বিষয়ে য়য়্নীল হইবেন না, স্ত্রীসস্তোগাদি করিবেন না, ভূমিশ্যায় শয়ন করিবেন, বাসস্থানে মমতাশৃত্য হইবেন এবং তরুমূলে বাস করিবেন, ফলমূল অভাবে বনবাসী গৃহস্থ দিজাতিগণের নিকট হইতে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষা আহরণ করিবেন। আবার এ সকল ভিক্ষার অসদ্ভাবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরাবাদি থণ্ডে বা হস্তে ভিক্ষা লইয়া বনে বাস করিয়া অস্তগ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন।

বানপ্রস্থ বান্ধণ এই সমস্ত এবং অস্থান্থ নিয়মগুলি প্রতিপালনান্তে আত্মসাধনার জন্ম উপনিষদাদি বিবিধ শ্রুতি অভ্যাস করিবেন। ব্রহ্মদর্শী ঋষিগণ, পরিবাজক ব্রাহ্মণগণ, এমন কি গৃহস্থেরা আত্মজান, তপস্থাবৃদ্ধি এবং শরীরগুদ্ধির জন্ম উপনিষদাদি শ্রুতিরই সেবা করিয়া থাকেন। এইরপ করিতে করিতে যদি কোন অপ্রতিবিধের রোগে আক্রান্ত হন, তবে দেহ পতন না হওয়া পর্যান্ত জলবায়ু ভক্ষণে যোগনিষ্ঠ হইয়া ঈশান কোণে সরল পথে গমন করিবেন। মহর্ষিগণের অনুষ্ঠেয় নদীপ্রবেশ, ভৃগুপ্রপতন, অগ্নিপ্রবেশন বা পূর্ব্বক্থিত উপায়াদিতে শোকহীন, ও ভয়হীন বিপ্রকলেবর পরিহার করিয়া ব্রহ্মদোক পূর্বিত হন। মৃত্যু না হইলে এইরপে বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থাশ্রমে সর্ব্ব সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সয়্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠান করিবেন। চতুর্থাশ্রমের বিবরণ সয়্যাসাশ্রম শব্দে দুষ্ঠবা। (মন্ত ও অঃ ১—০০)

মহর্বি যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থাপ্রম শেষ হলৈ পুত্রের প্রতি পত্নীর ভরণপোষণের ভার দিয়া অথবা পত্নী যদি পতির শুশ্রুষার জন্ম বনগমনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। এই সময় স্থিরব্রদ্ধার্য্য অর্থাৎ অপ্ত মৈথুন শূল্য হইয়া বনে অবস্থান করিতে হইবে। বনগমন কালে ব্রেতাগ্নি ও গৃহাগ্নি সঙ্গে লইয়া যাইবেন।

এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া অক্সপ্তক্ষেত্রসমূত শশু ( নীবার শ্রুমাকাদি ) দারা অগ্নির তৃপ্তিসাধন অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য কর্ম করিতে হইবে, এবং তন্থারাই ভিক্ষা দিতে হইবে। পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথি, ভূতগণ ও আশ্রমাগত অভ্যাগত প্রভৃতিকেও তন্থারা তৃপ্ত করিতে হইবে। বানপ্রস্থাবলম্বী নশ্বলোমজটাশশু-ধারী এবং সর্বাদা আম্মোপাসনানিরত হইবেন। ভোজন ও বজনাদি কার্য্যের জন্ম একদিন, একমাস, ম্থাম অথবা এক বৎসরের ব্যবহারোপ্যোগী অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিবেন ।

কখনও ইহার অধিক সঞ্চয় করিতে পারিবেন না। যদি এক বংসরের অধিক অর্থ সঞ্চিত হয়, তাহা হইলে আধিন মাসে তাহা ব্যয় করিয়া ফেলিবেন। এই আশ্রমে দর্পশৃন্ত, ত্রিকাল-সায়ী, প্রতিগ্রহ ও যাজনাদি বিমুখ, বেদাভ্যাসরত, ফলমূলাদি দানশীল, এবং অনুক্ষণ সকল প্রাণিগণের হিতামুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। তিনি দন্তোলুথলিক (যিনি দন্ত দারা ধান্তকে তুষ শৃত করেন), কালপকাশী অর্থাৎ যথাকালে প্রকলাদিভোজী, অগ্নি-প্রকাশী এবং অশাকুট্টক (প্রস্তারে ধান্তাদি কুটিয়া ব্যবহারকারী) হইবেন। তাঁহাকে শ্রোত ও স্মার্ত্তকর্ম্ম এবং ভোজনাদি কার্য্য ফল স্নেহদারা নির্কাহ করিতে হইবে, তিনি অন্ত স্নেহ ব্যবহার অর্থাৎ ত্বতাদি ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া অনবরত চাব্রায়ণ ব্রতান্ম্র্যান দারা সময়াতিপাত করা কর্ত্তব্য। অথবা প্রাজাপত্য ব্রতামুষ্ঠান করিয়া সময় কাটাইতে হইবে। সামর্থ্যামুসারে একপক্ষ বা একমাস অন্তর ভোজন বিধেয়। অথবা সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন করিবেন। রাত্রিকালে পবিত্রভাবে অনাস্থত ভূমিতে শয়ন বিধেয়। পর্য্যটন, অবস্থিতি, উপবেশনাদি ব্যাপার বা যোগাভাবে সমস্ত দিন অতি-বাহিত করিবেন। গ্রীম্মকালে পঞ্চাগ্নির মধ্যে থাকিয়া, বর্ষাকালে বর্ষাধারাসিক্ত স্থণ্ডিলে শয়ন করিয়া ও হেমন্তকালে দিন্যামিনী আর্দ্র বসন পরিধান করিয়া তিনি আপনার শক্তি অনুসারে তপোহঠানে নিরত থাকিবেন।

যে ব্যক্তি কণ্টক দারা বিদ্ধ এবং বছবিধ অপকার করে, তাহার উপরও ক্রোধশৃত্য এবং যিনি চন্দনলেপনাদি দারা নানা প্রকার উপকার করেন, তাহার প্রতিও সম্ভষ্ট হইবেন না। কিন্তু তাহাদের উভয়ের প্রতিই সমান ব্যবহার করিবেন।

যদি কেহ অগ্নিপরিচরণে অক্ষম হন, তাহা হইলে তিনি
অগ্নি আপনাতে অস্তর্হিত করিয়া বৃক্ষতলবাসী এবং স্বর ফলমূল
আহার করিবেন। অভাবে যদ্বারা কেবলমাত্র প্রাণধারণ
হইতে পারে, রসসঞ্চয়াদি না হয়, অভাভ কুটীরবাসী বানপ্রস্থদিগের গৃহে সেই পরিমাণ ভিক্ষা করিবেন। যদি ইহা সম্ভব
না হয়, তাহা হইলে গ্রাম হইতে ভিক্ষা করিয়া মৌনাবলম্বন
প্রক্ অপ্ত গ্রাস মাত্র ভোজন করিবেন। অন্থপশমনীয় রোগাদি
হইলে বায়ুভোজী হইয়া শরীর পাত না হওয়া পর্যান্ত সমানে
ঈশানকোণাভিমুখে গমন করিবেন।

এইরপে বান প্রস্থাশ্রম ধর্ম প্রতিপালন করিয়া চতুর্থাশ্রম জবলম্বন করিতে হয়। ( যাজ্ঞবন্ধ্য স° ৩ অ° )

বানমন্তর (পুং) জৈনমতে দেবতাগণভেদ। বানবাস্তর পাঠান্তর। বানর (পুং স্ত্রী) বা বিকল্পিতো নরঃ, যদ্বা বানং বনে ভবং ফলাদিকং রাতীতি রা-ক। স্থনামধ্যাত পশু, বা তুল্যা-নরঃ নরত্ল্য বলিয়া বানর, চলিত বাঁদর। পর্যায়—কপি,
প্রবঙ্গ, প্রবগ, শাখামৃগ, বলীমুখ, মর্কট, কীশ, বনৌকস্, মর্ক, প্রব,
প্রবঙ্গ, প্রবঙ্গম, প্রবঙ্গম, গোলাঙ্গুল, কপিথাস্তা, দিধিশোণ,
হরি, তরুমুগ, নগাটন, ঝম্পা, ঝম্পারু, কলিপ্রিয়, কিথি,
শালারক। (জটাধর)

এই স্থনামপ্রদিদ্ধ পশুদিগকে ইংরাজীভাষায় Monkey বলে। কিন্তু তাহা কেবল বানর জাতিবাধক নহে। তাহাতে এ জাতীয় অস্ত অস্ত শ্রেণীকেও বুঝায়। ইহারা দেখিতে অনেকটা মানুষের স্থায় অবয়ব সম্পন্ন; কিন্তু অঙ্গনেকর্তৃক পূর্ণতা প্রাপ্ত না হইয়া বরং তাহারা এখনও স্থভাবকর্তৃক অপুষ্টাবয়বী হইয়া রহিয়াছে। ইহাদের পশ্চাতের হুইপদ মানুষের স্থায় পায়ের কান্ধ করে বটে, কিন্তু সম্মুথের হন্তদ্বয় সম্পূর্ণভাবে হন্তের কার্য্য করে না; বরং সময়ে সময়ে উহারা চতুপদ জন্মর স্থায় সম্মুথাগ্রহ হন্তদ্বয় দারা পথ-পর্যাটন, বুক্ষের শাখায় শাখায় বিচরণ, সন্তান ধারণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। এই সকল কারণে পরীক্ষা করিয়া প্রাদিক প্রাণিকত্ববিদ্ Darwin সাহেব বানর ও মনুষ্যের অন্থি ও প্রকৃতিগত সামঞ্জ্য নির্ণয় করিয়াছিলেন। বানর (বা+নর) শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেও বানরের সহিত মনুষ্যের সোসাদৃশ্য অনুভব করা যায়।

বানর ও হন্মানে আ্রুতিগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কেবল বানরের মুথ লাল এবং হন্মানের মুথ কাল। তাহা ছাড়া হন্-মান্গুলি বানরের অপেক্ষা আকারে বৃহৎ ও বলশালী হইরা থাকে; কিন্তু এতহ্ভয়ের প্রকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। এই প্রভেদের জন্য তাহার। পরস্পারে হুইটা স্বতম্ব জাতি বলিয়া গণ্য।

পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ববিদ্র্গণ এই জাতীয় জন্ত সকলের আকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া উহাদিগকে স্তম্পায়ী জীবসজ্যের Simiadæ শাথাভুক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যেও আবার দীর্ঘ-পুচ্ছ, হ্রস্বপুচ্ছ ও পুচ্ছহীন ভেদে তিনটী থাক আছে। সাধা-রণের অবগতির জন্ত নিমে ঐ থাকগুলির একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়

| पिख्या राग ः—                   |                    |                    |             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা                | ক্ষাতি             | CF#1               | থাক         |
| Troglodytes niger               | শিম্পাঞ্জী         | আফুিক              | Siminæ      |
| Tr. gorilla                     | পরিলা              | "                  | "           |
| Simia satyrus                   | ওরক উটক            | বোর্ণিও            | 22          |
| S. moris                        | 3                  | হুমাতা             | ~>>         |
| Simanga Syndactyla<br>Hylobates | ্ৰ<br>উন্নুক, হলুক | ঐ<br>আসাম, কাছাড   | Timbolosius |
| H. lar (gibbon)                 | ्रभूक, रशूक        | তানাসেরিম          | Hybolatinæ  |
| H. agilis                       | 3                  | মলয়প্রায়োদ্বীপ   | 95          |
| Presbytis entellus              | হৰুমান, লঙ্গুড়    | বাঙ্গালা, মধ্যভার্ |             |
| Pr. schistaceus                 | वङ्गूष             | হিমালর             | - 199       |
|                                 |                    |                    |             |

| - 1 Mar -         |                    |                          |             |
|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------|
| বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা  | ঞাতি               | দেশ                      | থাক         |
| Pr. priamus       | मालाजी-नक्ष        | মাক্রাজবিতাগ ও সিং       | हन Colobinæ |
| Pr. Johnii        | नङ्ग् ए            | ত্রিবাঙ্কোড়, মলবা       |             |
| Pr. jubatus       | नीलगित्रि-लङ्ग् फ् | व्यानिमनत्र टेवनां ज्    | 99          |
| Pr. pileatus      | <b>नत्र्</b> फ्    | শীহট্ট, কাছাড়, চট্টগ্ৰা | ম ,,        |
| Pr. barbei        | <b>3</b>           | ত্রিপুরা-শৈ <b>ল</b>     | 59          |
| Pr. obscurus      | <b>(3</b> )        | মাগু ই                   | 23          |
| Fr. phayrei       | R                  | আরাকান                   | 53          |
| Pr. albo-cinereus | 3                  | মলমুগ্রামেখিপ            | 38          |
| Pr. cephalopterus | <u> </u>           | <b>সিং</b> হল            | 1)          |
| Pr. ursinus       | <b>3</b>           | <b>मिश्</b> रल           | 99          |
| Innus silenus     | नी ल वै। तब        | <b>ত্ৰি</b> বাঙ্গেড়     | Papioninæ   |
| I. Rhesus         | মক্ট, বাংলয়       | ভারতের সর্বাত্র          | 99          |
| I. pelops         | 3                  | 39                       | 23          |
| Macacus Assamens  | is 🔄               | মুজরী শৈল                | 27          |
| Innus nemestriuus | ₫                  | তানাদেরিম                | 23          |
| I leoninus        | Ĭ₽.                | আরাকান                   | 91          |
| 1. arctoides      | 3                  | আরাকান                   | 33          |
| Macaeus radiatus  | Ā                  | দক্ষিণ ভারত              | 33          |
| M. pileatus       | , <u>a</u>         | সিংহল                    | 29          |
| M. carbonarius    | 3                  | ব্ৰদাদেশ                 | ,,          |
| M. cynomolgos     | <b>₫</b> -         | <b>39</b>                | 91          |

এই বানর জাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। আরব—কীর্দ্দ, মৈম্ন, সদান্; ইথিওপিয়া—Ceph; জর্ম্মণ— Kephos, Kepos; হিক্র—Koph; হিন্দি—বানর, বান্দর; ইতালী—Scimia, Bertuccia; লাটিন—Cephus; পারস্ত কেইবি, কুব্বি; গিংহল—কিক; স্পেন—Mono; তামিল—বেল্ল-মুজী, কোরস্থু; তেলগু—কোঠি; তুর্ক—মন্ত্রমূন, বাঙ্গালা—বানর, বাঁদর, মর্কট; উড়িয়া—মাকড়; মহারাষ্ট্র—মাকড়; পশ্চিমঘাট—কেদ; কণাড়ি—মুঙ্গা, ভোটাস্ত—পিয়ু; লেপছা—মর্কট, বাহুর, স্কুছং; ইংরাজী—Monkey.

প্রধানতঃ বানর বলিলে এই জীবসন্তেরে সপুচ্ছ বা পুচ্ছহীন লালমুখ পশুদিগকেই বুঝাইয়া থাকে; কারণ ঐ জাতিরই
কালমুখগুলি হনুমান্ এবং প্রকৃত সিন্দুর বর্ণাপেক্ষা উজ্জ্ঞলতর ও
লোহিতবর্ণ মুখবিশিষ্ট বানর জাতি লেম্র প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী
বিলয়া পরিগণিত। দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকার বিজন আরণ্য
প্রদেশে লেম্র প্রভৃতি ভীষণদর্শন বানর জাতির এবং ভারতে
মুখপোড়া হনুমানের অভাব নাই।

প্রাণিতত্ববিদ্গণ বানর জাতির শারীরতত্ব আলোচনা করিয়া দেখিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানামুদারে তাহাদের শারীরিক গঠনপ্রণালীও স্বতন্ত্র। পৃথিবীর পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে
অর্থাৎ আফ্রিকা, আরব, ভারত, জাপান, চীন, সিংহল এবং
ভারতীর দ্বীপপ্ল সমূহে যে সকল বানর দেখিতে পাওয়া যায়,
তাহাদের দেহের অস্থি প্রভৃতির পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহারা
এই সকল স্থানের বানরদিগকে Catarrhine এবং পশ্চিম

গোলার্চের অর্থাৎ উষ্ণপ্রধান মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার বানর জাতিকে Platyrrhinæ হুইনী বৃহৎ বিভাগে বিভক্ত ক্রিয়াছেন।

প্রথমোক্ত শাখার বানরগুলির নাদা প্রলম্বিত, অগ্রম্থ, বক্ত ও মোটা। উহাদের দস্ত প্রায় মানুষের মত—অর্থাৎ ৮টী কর্তন-দন্ত, ৪টী শৌবনদন্ত এবং ২০টী চর্বলদন্ত আছে।

পূর্ব পৃথিবীবাসী এই বানরদিগকে আবার তিনটী শ্রেমিতে বিভক্ত করা বাইতে পারে। > Ape জাতি; ২ প্রকৃত লালমুথ ও সপুছে বানরজাতি এবং ০ ববুনজাতি (Baboons)। প্রথমোক্ত ape গণ Simianæ থাকের অন্তর্ভুক্ত। আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জী, ও গরিলাজাতি, বোর্ণিও ও স্থমাত্রাদ্বীপের ওরঙ্গ (বনমানুষ) ইহারা পুছে হীন। ইহাদের মধ্যে হিন্দুটীন রাজ্যসমূহ, মলয়প্রদেশ, প্রীহট, কাছাড়, আসাম, থসিয়া; তানাসেরিম ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্লবাসী গীবোঁ (gibbon) জাতীয় বানরদিগকে গণ্য করা যায়।

বছ প্রাচীন কাল হইতে এই বানরজাতি সভাসমাজের নিকট পরিচিত রহিয়াছে। হিব্রু, ীক্, রোমক এবং ভারতীর আর্য্য ( হিন্দু )গণ ৰিভিন্ন শ্রেণীর বানরের বিষয় অবগত ছিলেন। গ্রীক ও রোমকগণ আফ্রিকাজাত বানরের চরিত্র ও ইতিহাস সম্ভবতঃ অধিক পরিমাণে অবগত হইয়াছিলেন এবং হিক্রগণ ভারতীয় বানরের তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন, কারণ হিক্র-দিগের ভাষাগত বানর জাতিবাচক "কোফ" শব্দের সহিত সংস্কৃত ভাষার "কপি" শব্দের উচ্চারণগত ও অক্ষরগত যথেষ্ট সাৰুশু আছে। শদবিদ্যার শ্রুতিবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিলে আরও জানা যায় যে, সংস্কৃত কপি, ইথিওপিয় Ceph, হিব্ৰ-koph, গ্ৰীক Kephos বা Kepos এবং পারদী Keibi বা Kubbi, লাটিন-Cephus শব্দ সমন্বরোচ্চারিত এবং সমান অর্থবোধক; স্নতরাং অমুমান হয় যে. ৰহু প্রাচীন কালে ভারতীয় কপিগণ মধ্য-এসিয়ার অভ্যন্তর দিয়া পশ্চিম প্রান্তদেশে চালিত হইয়াছিল। সিংহলের ককি, তামিল কোরঙ্গু ও তেলগু কোঠির সহিত কপি শব্দের কোনরূপ সামঞ্জভ না থাকিলেও "ক" শব্দের স্বরামুসারে উহা কপির ক্ষীণাম্বতি বহন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তামিল ভাষায় কোরসুর সহিত উত্তর সিলেবিস্ দ্বীপের কুরঙ্গোর অনেক মিল দেখা যায়।

প্রাণিতত্ববিদ্ রাদেল ওয়ালেস পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়া তত্তদ্দ্বীপবাসীর ভাষায় বানরের ৩৩টা নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণের পরিচয়ার্থ তাহার করেকটা নিমে উদ্বৃত হইল। কিন্তু উহাদের সহিত হিক্র, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষা কথিত নামের কোন সাদৃশ্য নাই—

| বানরের নাম            | স্থানের নাম           |
|-----------------------|-----------------------|
| অরুক                  | মোরেল্লা ( আস্বয়না ) |
| ব†বা                  | সাঙ্গুইর, সিয়াউ      |
| বলজ্যিতম্             | উত্তর সিলেবিস্        |
| ৰোহেন <b>্</b>        | নেনাদো                |
| <b>बू</b> रम <b>म</b> | যবদ্বীপ               |
| <b>पटत</b> ्र         | বেটিন                 |
| কেশী                  | কামারিয়া             |
| তেলুতী                | <b>সিরাম</b>          |
| কেস                   | অম্বল্ব               |
| কেদী                  | কজেলী                 |
| কুরপো                 | <b>डेः</b> मिरनिविम्  |
| লেকি                  | মাতা বেলো             |
| লেক                   | তেওর, গহ ( সিরাম )    |
| মেইরাম                | আলফুরা, আতিয়াগো,     |
| মিয়া                 | স্থপু ও বোর্ণিও দ্বীপ |
| তিদোর ও বংলেলা        | গিলোলো                |
| মিউন্নিরেৎ            | মলয়                  |
| মেকো                  | <b>বাজু</b>           |
| নোক                   | গণি গিলোলো            |
| <b>র</b> োকি          | বোটন, সিলেবিদ্        |
| রুয়া                 | লরিক ও সপক্ষা         |
| স্পায়ের              | मः भिरमिविम्          |
| সিয়া:                | লিয়াল ( আম্বয়না )   |
| ফাকি <b>স্</b>        | ৰহই ( সিরাম )         |

ভারতবাসীর নিকট এই বানরজাতির বিশেষ সমাদর ছিল। রামায়ণীয় যুগে ভগবান্ রামচন্দ্র বানরকটক লইয়া রাবণনিধনে লঙ্কায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। রামায়ণীয় যুগের রামায়চর হন্মান্, নীল বানর, বানররাজ বালী ও স্থগ্রীব, গয়, জায়ুবান প্রভৃতি রামচন্দ্রীয় সেনার বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, সেই প্রাচীন যুগে আর্ঘ্য-সমাজ বিভিন্ন জাতীয় বানরের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছে বলিয়া হিলুগণ বানরদিগকে ভক্তির চল্ফে দেখিয়া থাকেন। এখনও অনেক তীর্থে বীরভদ্ররূপী রামায়চর হন্মানের প্রস্তর মূর্ভির পূজা হইয়া থাকে। বৃন্দাবন, মথুয়া, কাশী প্রভৃতি পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য বানর দেখা যায়। ঐগুলি হিলুদিগের ভক্তিও অন্তগ্রহে পালিত, কেহ ক্থনও ঐ বানরকুল বিনাশের চেষ্টা পায় নাই।

মহাভারতীয় যুগের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনের রথে কপিধবজ

ছিল। ভগবান্ প্রীকৃষ্ণ ঐ রথে সারথি ছিলেন। হন্মান্ ঐ রথ রক্ষার জন্ত ধ্বজদেশে সমাসীন হইয়াছিলেন। এই কারণে কপির প্রতি হিন্দুদিগের এতাকৃশ ভক্তি ও পূজা দৃষ্ঠ হয়। এতজ্ঞিন বৌদ্ধ প্রভাবে জীবহিংসার রাহিতাই বানরকুল রক্ষার অন্ততম কারণ বলিয়া আরোপ করা যাইতে পারে। হিন্দুর নিকটি ভক্তিভাবে পূজিত ও রক্ষিত হইলেও বাস্তবিক এই বানর বা হন্মান্গণ মান্থ্রের বিশেষ ক্ষতি ও বিরক্তিকর এবং সমর সময় বিপজ্জনকও। বাগানের ফলমূল নাশ, বস্তাদি লইয়া পলাস্বন এবং থাদ্যলোভে তাহা পুনরায় প্রদান বা ছিড়িয়া ফেলা একমাত্র বানরের উৎপাতেই ঘটে। কথন কথন ভাহারা ঘর হইতে কচিছেলে ক্রোড়ে লইয়া গাছের উপর উঠিয়াছে, এরূপ দেখা গিয়াছে। শুদ্ধ ভারত বলিয়া নহে, মিসররাজ্যেও প্রাচীন মিসরবাসী কর্তৃক বানরগণ পূজিত হইত।

শুনা যার, নবদীপাধিপতি মহারাজ প্রীক্লফচন্দ্র রার গুপ্তি-পাড়া হইতে বানর সংগ্রহ করিয়া ক্লফনগরে মহা ধূমধামের সহিত নিজ পালিত বানরের বিবাহ দিয়াছিলেন। ঐ বিবাহে তিনি নবদীপ, গুপ্তিপাড়া, উলা ও শান্তিপুরের তৎকালের সকল বাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বর্ষাত্রার জাঁকজমকে ও বাহ্মণপণ্ডিতের প্রণামীতে এই বিবাহে প্রায় সাদ্ধি শক্ষ টাকা ব্যয় পড়িয়াছিল।

এদেশে বানর লইয়া ক্রীড়া কৌতুক দেখাইবার রীতি আছে। সার্কাদ নামক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বানরছারা গাড়ী চালান, সহিসের কার্য্য, নৃত্য ও ব্যায়ামক্রীড়াপ্রদর্শন প্রস্তৃতি নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। পর্বতের ফাটলের উপর কএকজন সেতুর আকারে শুইয়া তত্পর দিয়া সমগ্র বানর দল চলিয়া যাইতে দেখা য়য়। উত্তর পশ্চিমভারতের রুলাবন প্রভৃতি স্থানে এক একটী বানরদলে একজন বীর অর্থাৎ পুরুষ বানর এবং পঞ্চাশ বা য়াইট স্ত্রী বানরী থাকে। কখন কখন হইটী বিভিন্ন বানরদলে বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন উভয় দলের বীর অগ্রবত্তী হইয়া মারামারি কামড়াকামড়ি করিতে থাকে। ক্রমে সমগ্র দলে সেই ভাব ব্যাপ্ত হয়। শেষে মাহারা হীনবল তাহারা বিপর্যান্ত ও নির্জ্জিত হয়। তাহাদের বীর মুদ্ধে নিহত হইলে ও পলাইয়া গেলে পরাজয় স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং পরাজিত দলের বানরীয়া বিজেতা বীরের অধীনতা স্বীকারপূর্বক তাহার দলপুষ্টি করে।

সমতল প্রাস্তর হইতে হিমালয়ের পূর্ব্বে ১১০০০ ফিট উচ্চ স্থানেও বানর জাতিকে বিচরণ করিতে দেখা যায়। Presbytis Schistaceus জাতিকে তদপেক্ষা উর্দ্ধে ও তুষারাবৃত স্থানে এবং তুষারমণ্ডিত বৃক্ষদণ্ডে লক্ষ্ণ ঝক্ষ্ণ করিতে দেখা গিয়াছে। বানর- গণ যখন আম্রবনে এক বৃক্ষদণ্ড হইতে অন্ত বৃক্ষদণ্ড লাফ।ইয়া ধরে, তখন সেই বনে যেন ভীষণ ঝটিকা হইতেছে বলিয়া বোধ হয়।

বানরের ছই তিনটা পর্যন্ত শাবক হইয়া থাকে, ঐ শাবকদিগকে তাহারা রুক্ষের ভালেই প্রসব করে। প্রসবকালে যথন
গর্ভস্থ শিশু অল্পমাত্র বাহির হয়, তথন সে স্বীয় মাতার মনোমত
ও নির্দিষ্ট ভালটা ধরিয়া লয় এবং বানরী ধীরে ধীরে অগ্র ভালে
সরিয়া যায়, তথন ঐ শাবক ভালে ঝুলিতে থাকে। ভারপর
বানরী আসিয়া একে একে শাবক গুলিকে বক্ষে উঠাইয়া লয়
এবং অগ্র দান করে। যদি ঐ সময় কোন ময়য় বানর মারিতে
তাড়া করে, তাহা হইলে বানরীরা শাবক বুকে লইয়া বৃক্ষ হইতে
বৃক্ষান্তরে, ছাদ হইতে ছাদান্তরে পলায়ন করিয়া থাকে।
যাবতীয় স্থমিষ্ট ফল ও গাছের পাতা প্রভৃতি ইহাদের প্রধান
থাত্য। পালিত বানরেয়া ভাত রুটী, হয় প্রভৃতিও থায়।
পক্ষ কদলী থাইতে ইহারা যেমন ভালবাসে এমন আর কোন
জিনিষ্ট নয়।

বানর হ**্যা** করিতে নাই, হত্যা করিলে ব্রাহ্মণকে একটী গোদানত্রপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।

"হত্বা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ।

বানরং শ্রেনভাসে চ ম্পর্শয়েৎ ব্রাহ্মণায় গাম্॥" (মন্ত ১১।১৩৬) বানগ্রকেতন (পুং) অর্জুন। (ভারত ১৪ পর্ব্ব)

বানরকেত (পুং) ১ অর্জ্ব। ২ বানররাজ।

বানরকৈতু (গুং) ব অজ্বন। ব বানররাজ।
বানরপ্রিয় (পুং) বানরাণাং প্রিয়ঃ। ক্ষীরির্ফ। (রদ্ধালা)
বানরবীর্মাহাত্ম্য (ক্ষী) স্কলপ্রাণাস্তর্গত পূজামাহাত্মবিশেষ।
বানরাক্ষ (পুং) বানরাণামক্ষ্ণীব অক্ষিণী ষ্ম্য। ১ বন ছাগ।
(হারাবলী) ২ অশুভাষা-বিশেষ। (জয়দত্ত)

বানরাঘাত (পুং) লোধর্ক্ষ, লোধগাছ। (শবচ ) বানরাস্য (পুং) জাতিবিশেষ।

বানরী (ত্ত্রী) বানরভ স্ত্রী ভীপ্। মর্ক্টী, স্ত্রী জাতীয় বানর। ২ শৃকশিম্বী। (শব্দর্জা°) বানর অণ্ ভীষ্। বানর সম্বন্ধিনী।

"স্থগ্রীবে করুণা ন সা হি করুণা লভ্যাধরা বানরী। মধ্যেষা করুণা তবৈব ভবিতা নো বা ভবেৎ কুত্রচিৎ॥"

(মহানাটক)

বানরীবটিকা (স্ত্রী) বাজীকরণাধিকারে বটিকোষধবিশেষ।
প্রস্তুতপ্রণালী – শৃকশিদ্বীবীজ অর্দ্ধদের প্রথমে চারিদের গব্যহুগ্নে পাক করিতে হইবে, পরে উহা পাক করিতে করিতে
গাঢ় হইয়া আদিলে নামাইয়া উহার দ্বক্ নিক্ষোষিত করিয়া
উত্তমরূপে পেষণ করিতে হইবে, তৎপরে উহা দারা ছোট
ছোট বটী প্রস্তুত করিয়া দ্বতে পাক করিয়া দ্বিগুণ চিনির

মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, যথন ঐ সকল বটা সর্বতোভাবে চিনি পরিলিপ্ত হইবে, তথন ঐ বটা গ্রহণ করিয়া মধুর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই বটা প্রতিদিন আড়াই তে লা পরিমাণে প্রাতঃ ও সায়ংকালে সেবন করিতে হয়, এই ঔষধ সেবনে শুক্রের তরলতা নষ্ট এবং শিশ্রের উত্তেজনা অধিক হয় এবং ইহাতে অধ্যের তায় রতিশক্তি হইয়া থাকে। বাজী-করণ ঔষধের মধ্যে এই বটা অতিশয় প্রশস্ত।

(ভাবপ্র° বাজীকরণ (রোগাধি°)

বানরে ন্দ্র (পুং) বানরাণামিক্র:। স্থগীব। (শন্দরত্বা°) বানরেশ্বরতীর্থ (ফ্রী) তীর্থবিশেষ।

বানরীবীজ (ক্লী) শৃকশিম্বীবীজ, আলকুশীর বীজ।

বানল (পুং) বাবয়, ক্লম্বর্করক, কাল বাব্ই তুলদী। (শক্চ°)

বানব (পুং) জাতিবিশেষ। (ভারত ভীম্মপর্ক)

বানবাসক, বানবাসিক ( ত্রি ) বনবাস-বাসী জাতিবিশেষ।

বানবাসী (স্ত্রী)জনপদভেদ। [কাদম্ব দেখ।]

বানবাস্য ( পুং ) বনবাসী রাজপুত্র।

বানসি (পুং) মেঘ। বারিমসি-শব্দার্থ।

বানস্পৃত্য (পুং) বনস্পতে ভবং বনস্পতি (দিতাদিতাদিত্যেতি।
পা ৪। ১। ৮৫) ইতি গ্য । পুস্পাজাতদলবৃক্ষ। আন জম্
প্রভৃতি ফলবৃক্ষ। (অমর) বনস্পতীনাং সমূহঃ 'দিতাদিত্যেতি
গ্য। (ক্লী) ২ বনস্পতিসমূহ। (কাশিকা) ( ত্রি ) বনস্পতিজ্ঞাত। "অত্রিরসি বানস্পত্যঃ" (শুক্রযকু° ১।১৪) হে উদ্ধল!
দং যথাপি বানস্পত্যঃ দাক্রময় স্তথাপি দৃঢ়দ্বাৎ অত্রিরসি' (মহীধর)

বানা ( স্ত্রী ) বর্ত্তিকা পক্ষী। ( জটাধর )

বানায়ু (পুং) বনায় দেশবাসী জাতিভেদ, এই দেশ ভারত-বর্ষের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

বানায়ুজ (পুং) বনায়ে দেশবিশেষে জায়তে ইতি জন-ড। বনায়ুদেশোৎপন্ন ঘোটক। (অমর)

বানিক (ত্রি) বনসম্বন্ধীয়। "বেশ্যানপুংসক্বিটের্কানিকদাসী-জনেন বা কীর্ণন্।" (ভরত নাট্যশাস্ত্র ১৮১৯৬)

বানীয় (পুং) কৈবর্ত্তমুস্তক, কেরট মুতা। ( অমর)

বানীর (পুং) > বেতসরুক্ষ। (অমর) ২ বাঞ্জনুরুক্ষ। পর্যায় — রন্তপুষ্পা, শাথাল, জলবেতস, ব্যাধিঘাত, পরিব্যাধ, নাদের, জলসম্ভব। গুণ—তিক্ত, শিশির, রক্ষোদ্ধ, ব্রণশোষণ, পিত্তান্ত ও কফদোষনাশক, সংগ্রাহী ও কষায়। (রাজনি৽) ৩ প্লক্ষর্ক। বানীরক (ক্রী) বানীর ইব প্রতিকৃতিঃ ইবার্থে কন্। > মূঞ্জতুণ। বানীরজ (ক্রী) ২ কুটোষধ, কুড়। (পুং) ২ মূঞ্জা, মুজঁ। (রাজনি°) বানেয় (ক্রী) বনে জলে ভবং বন-চঞ্। কৈবর্ত্রমৃত্তক, কেওট মুতা। (রাজনি°)

বাস্ত (ত্রি) বম-কর্মণি-ক্ত। বমিত বস্তু, যাহা বমন করা হইরাছে।

"কৃতপ্রবৃত্তিরস্থার্থে কবিব সিং সমশ্লুতে।" (সাহিত্যদর্পণ) বাস্তাদ (পুং) বাস্তমতীতি অদ্-অণ্। কুকুর। (ত্রিকাণ) বাস্তাশিন্ (ত্রি) বাস্তমশাতি অশ-ণিনি। ১ বাস্তাদ, কুকুর। ২ বমনভোজী।

"ন ভোজনার্থং স্বে বিপ্রঃ কুলগোত্রে নিবেদয়েৎ।
ভোজনার্থং হিতে শংসন্ বাস্তাশীত্যচাতে বুবৈঃ ॥" (মন্থ ৩)১০৯)
ভোজনের জন্ম বান্ধাশ কথনও আপনার কুল ও গোত্রের
বিজ্ঞাপন করিবেন না। ভোজনের জন্ম যাহাকে আপনার
কুল বা গোত্রের প্রশংসা করিতে হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকে 'বাস্তাশী'
বিলয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

মন্তে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণ স্বধর্মন্ত্রই হইলে বাস্তাশী (বমিভোজী) জালামুখ প্রেত রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। "বাস্তাশুকামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্মাৎ স্বকাচ্চ্যুত। অমেধাকুণপাশী চক্ষত্রিয়ঃ কটপুতনঃ॥" (মন্ত্র ১২।৭১)

বান্তি (স্ত্রী) বম-ক্তিন্। বমন, বাঁত। (রত্নমালা)
বান্তিকা (স্ত্রী) কটুকী, কট্কী। (বৈত্বকনি°)
বান্তিকৃৎ (পুং) বান্তিং করোতি ক্ব-কিপ্তুক্চ। মদন বৃক্ষ,

ময়দা গাছ। (শব্দ °) ২ বমনকারী, যিনি বমি করেন। বান্তিদ (ত্রি) বান্তিং দদাতি দা-ক। বমনকারকমাত্র। স্তিমাং

টাপ্। বান্তিদা—কটুকী, কট্কী। (শৰ্চ°) বান্তিশোধনী (স্ত্রী) জীরক। (বৈত্তকনি°)

বান্তিহাৎ (পুং) বান্তিং হরতীতি হৃ কিপ্। লোহকণ্টক বৃক্ষ, মদনবৃক্ষ, ময়নাগাছ। (শব্দট°)

বান্দন (পুং) বন্দনের গোত্রাপত্য। (আশ্ব<sup>°</sup> শ্রেণ ১২।১১।২) ইনি ১০।১০০ স্থত্তের ঋষ্মন্ত্রদ্ধী হবস্কার পূর্ব্বপুরুষ।

বালা (স্ত্রী) বনানাং সমূহ ইতি বন-ষৎ-টাপ্। বনসমূহ। বাপ (পুং) বপ-ঘঞ্। ১ বপন।

> "কালং প্রতীক্ষস্থ স্থােদরস্থ পঙ্ক্তিং ফলানামিব বীজবাপঃ।" (ভারত ৩৩৪।১৯) ২ মুপ্তন।

"উপপাতকসংযুক্তো গোঘো মাংসং যবান্ পিবেৎ! ক্বতবাপো বসেলোগে চর্ম্মণা তেন সংবৃতঃ॥" (মহ ১২।১•৯) উপ্যতেহিমিলিতি বপ অধিকরণে ঘঞ্। ৩ ক্ষেত্র, যাহাতে বপন করা যায়। (পা ৫।২।৪৬ স্বত্রে ভট্টোজীলীক্ষিত)

বাপক (ত্রি) বপ-ণিচ্-ধৃল্। বপনকার্মিতা, যিনি বপনকরান। বাপদেও (পুং) বাপায় বপনায় দণ্ডঃ। বপনার্থ (বয়নার্থ) দণ্ড, বেঁক্। পর্যায়—বেমা, বেমন্, বেম, বায়দণ্ড। (ভরত) বাপন (ক্নী) বপ-ণিচ্-লুট্। রোপণাদি করান। বাপনি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী) বাপাতিনার্মেঘ (ক্নী) সামভেদ।

বাপি (স্ত্রী) উপ্যতে পদ্মাদিকমস্থামিতি বপ (বসি বপি যজি বাজি ব্রজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বাপী। (ভরতধৃত দ্বিরূপকোষ) বাপিকা (স্ত্রী) বাপি-স্বার্থে কন্-টাপ্। বাপী।

বাপিত (ত্রি) বপ ণিচ্-ক্ত। বীজাক্বত, রোপিত, যাহা বোনা হইয়াছে। ২ মুণ্ডিত। (ক্লী) ৩ ধাত্তবিশেষ, বাওয়া ধান।

"বাপিতং গুরুতদ্বাশ্যং কিঞ্চিনীনমবাপিতম্।" (রাজবল্লন্ড) বাপী (স্ত্রী) বাপি ক্রদিকারাদিতি ভীষ্। জলাশয় বিশেষ, যিনি জল হীন দেশে বাপী খনন করেন তাহার বহুকাল স্বর্গ হইয়া থাকে। "যো বাপীমথবা কুপং দেশে বারিবিবর্জ্জিতে।

খানয়েৎ স দিবং যাতি বিন্দৌ বিন্দৌ শতং সমাঃ॥"

( কল্লতক্ষ্বত বায়ুপু°)

বৈত্যকশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, বাপীয় জল গুরু, কটু, ক্ষার, ( লবণাক্ত ) পিত্তবৰ্দ্ধক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

"বাপ্যং গুরু কটু ক্ষারং পিত্তলং কফবাতজিও।" (রাজবল্লন্ড)
বাপী খনন করিতে হইলে দিক্ স্থির করিয়া করিতে হয়।
অগ্নি, বায়ু ও নৈঋত কোণে বাপী খনন করিতে নাই। অগ্নিকোণে বাপী খনন করিলে মনস্তাপ, নৈঋতে কুরকর্ম্মকারী, বায়ুকোণে বল ও পিত্তনাশ প্রভৃতি বিবিধ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে,
স্লতরাং এই সকল দিক্ গরিত্যাগ করিয়া অন্ত দিকে বাপী খনন
করিতে হয়।

"বাপীকুপতড়াগং বা প্রাসাদং বা নিকেতনম্। ন কুর্য্যাদ্ দ্ধিকামস্ত অনলানিলনৈশ্বতি ॥ আগ্রেয্যাং মনসভাপো নৈশ্বতি ক্রুবকর্মকৃৎ। বায়ব্যাং বলপিতঞ্চ পীয়মানে জলে প্রিয়ে॥" ইত্যাদি।

(দেবীপুরাণ নন্দাকুগুপ্রবেশাধ্যার)
বাপী, কুপ ও ভড়াগাদি করিয়া তাহার যথাবিধানে প্রতিষ্ঠা
করিতে হয়। অপ্রতিষ্ঠিত বাপীজলে দেবতা ও পিতৃগণের
উদ্দেশে শ্রাদ্ধতর্পণাদি করা যায় না। এই জন্ম প্রতিষ্ঠা সর্কাতোভাবে বিধেয়। যিনি বাপী প্রভৃতি খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া
দেন, তাহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে অনস্তম্বর্গ হইয়া থাকে।

বাপীক, একজন প্রাচীন কবি। বাপীহ (পুং) বাপীং জহাতীতি হা-ত্যাগে ক। পানে বাপীজন-বর্জনাদস্য তথাত্বম্। চাতক পক্ষী।

বাপুভট্ট, উৎসর্জনোপকর্মপ্রেরোগ-প্রণেতা। ইনি মহাদেবের পুত্র। বাপুরঘুনাথ, একজন মহারাষ্ট্র সচিব। ইনি ধাররাজের মন্ত্রী ছিলেন (১৮১০ খুঃ)। বাপুহোলকর, একজন মহারাষ্ট্র সেনাগতি (১৮১০ খঃ)। বাপুষ (ত্রি) বপুমান্, শরীরবিশিষ্ট। "পৃক্ষঃ রুণোতি বাপুষো মাধ্বী" (ঋক্ ৫।৭৫।৪) 'বাপুষঃ বপুমান্' (সায়ণ) বাপ্য (ক্লী) বাপ্যাং ভবমিতি বাপী (দিগাদিভ্যো-যং। পা ৪।

৩। ৫৪ ) ইতি যথ। ১ কুঠোষধ। (অমর) (ত্রি) ২ বাপীভব, বাপীভব জল, এই জলগুণ—বাতশ্লেমনাশক, ক্ষার, কটু
ও পিতত্ত্বর্দ্ধিক।

"তাড়াগং বাতলং স্বাহ্ ক্ষায়ং কটুপাকি চ। বাতশ্ৰেমহরং বাপ্যং সক্ষারং কটু পিত্তলম্॥"

( সুশ্ৰুত সূত্ৰ<sup>°</sup> ৪৫ অ°)

বপ-গাৎ। ৩ বপনীয়, বপনযোগ্য। (পুং) ৪ শালি-ধাগুভেদ, বোনা ধান। (চরক)

বাপ্যক্ষীর (ফ্রী) সামুদ্র লবণ। (রাজনি°)

ৰাভট (পুং) ১ বৈগুসংহিতাপ্রণেতা। ২ শাস্ত্রদর্পণনিঘন্ট কার। বাবাজী ভোঁস্লে, একজন মহারাষ্ট্র সন্দার। ইনি প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর প্রপিতামহ ছিলেন।

বাবা সাহেব, শিবাজীর বৈমাত্রেয় লাতা বাঙ্কোজীর পৌত্র। তিনি তাঞ্জোর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তদীয় পত্নী সিয়ানভাই ১৭৩৭ হইতে ১৭৪০ খুষ্টান্ধ পর্য্যস্ত রাজকর্ত্রী ছিলেন।

বাম্ (পং) > গস্তা। ২ স্তোতা। "এহি বাং বিমৃচো ন পাদ্" (ঋক্ ৬)৫৫। >) 'বাং বাতি গচ্ছতি স্তুতিং প্রাণ্গোতীতি বা স্তোতা, বা গতিগন্ধনয়োরিত্যন্মানাতোমনিম্নিতি বিচ্, বাং স্তোতারং গস্তারং মামেহি' (সায়ণ)

বাম (ক্লী.) বা ( অর্জিন্ত স্থান্থ হাক্ষীতি। উণ ১।৩৯) ইতি
মন্। ১ধন। (মেদিনী) ২ বাস্ত্ক। (জটাধর) ( ত্রি )
বমতি বম্যতে বেতি বম-উদিগরণে (জ্বলিতিকসম্ভেভ্যো গঃ।
পা ৩।১।১৪০) ইতি গ। ৩ বন্ধ, স্থানর।

"স দক্ষিণং তূণমুধেন বামং ব্যাপারয়ন্ হস্তমলক্ষ্যতাজৌ।" ( রঘু ৭।৫৭ ) ২ প্রতীপ, প্রতিকূল।

"বামা যুয়মহো বিড়ম্বরসিকঃ কীদৃক্ স্মরো বর্ততে।" ( সাহিত্যদ॰ ১০ পরি॰ )

৩ সব্য, দক্ষিণেতর। দিজ বাম হস্ত দারা জলপান বা ভোজন করিবেন না। বাম হস্ত দারা জলপাত্র তুলিয়াও জল পান করিতে নাই।

> "ন পিবেন্নচ ভূঞ্জীত দ্বিজ্ঞঃ সব্যেন পাণিনা। নৈকহস্তেন চ জলং শৃদ্ৰেণাবৰ্জ্জিতং পিবেৎ॥"

> > ( আহ্নিকতত্ত্ব )

অপিচ--

"ন বাম হস্তেনোদ্ধৃত্য পিবেদ্ধক্ত্রেণ বা জলম্।
নোজরেদন্মপম্পৃত্য নাপ্স্থ রেতঃ সম্ৎস্থজেৎ॥" (কুর্মপু° >৫ অ°)
জ্যোতিষের প্রশ্নগণনায় বাম ও দক্ষিণভেদে গুভাগুভ
ফলাফলের তারতম্য ক্থিত হইয়াছে।

8 বননীয়, যাজনীয়। "বামং গৃহপতিং নয়" (ঋক্ ভা৫৩।২) 'বামং বননীয়ং বন্ধু যাজনে ইত্যস্ত প্রয়োগো জ্ঞাতব্যঃ' ( সায়ণ ) (পুং) ৫ হর।

"প্রজাপতেন্তে শ্বশুরস্ত সাম্প্রতং নির্য্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল। বয়ঞ্চ তত্রাভিসরাম বাম তে

যগ্রথিতামী বিবুধা ব্রজন্তি॥" (ভাগবত ৪।৩।৮)

 কামদেব। ৬ পয়োধর। (মেদিনী) ৭ প্রীক্লঞ্জের ভদ্রা-গর্জোৎপল্ল পুত্র বিশেষ। (ভাগবত ১০।৬১।১৭)

বামক ( তি ) > বামসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ২ অঙ্গভঙ্গীভেদ। ( বিক্রমোর্বানী ৫৯।২০) ( পুং ) ৩ চক্রবর্ত্তীভেদ।

বামকেশ্বরতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। বামকক্ষায়ণ (পুং) বামকক্ষের বংশসভূত ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ৭।১।২।১১)

বামচূড় (পুং) জাতিভেন। (হরিবংশ) বামজুফ (রী) বামকেখরতন্ত্র।

বামতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

বামতা (স্ত্রী) বামত ভাবঃ তল্-টাপ্। বামত, প্রতিকূলত্ব, বামের ভাব বা ধর্ম।

বামতীর্থ ( ফ্রী ) তীর্থভেদ। ( বৃহন্নীলতন্ত্র ২১)

বামদত্ত ( পুং ) > ব্যক্তিভেদ। ( কথাসরিৎসাগর ৬৮।৩৪ )

বামদত্তা ( স্ত্রী ) নর্ত্তকীভেদ। ( কথাসরিৎসা° ১১২।১৬৭ )

বামদৃশ্ ( জ্রী ) বামা মনোহরা দৃক্ দৃষ্টির্যস্তা। স্থলরী নারী, স্ত্রী।

বামদেব (পুং) বাম এব দেবঃ। ১ শিব। (ভারত ১।১।৩৪) ২ গৌতম গোত্রসম্ভূত ঋষিভেদ।

°আগামিপ্রতিবন্ধ\*চ বামদেবে সমীরিতঃ।

একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্থ ত্রিজন্মভিঃ॥"

( পঞ্চদশী ৯।৪৫ )

এই ঋষি ঋথেদের ৪।১-৪১ ও ৪৫-৪৮ হত্তের মন্ত্রদ্রষ্ঠা।

বামদেব, একজন ব্যবহারবিদ্। হেমাদ্রি পরিশেষখণ্ডে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন কবি। ৩ মুনিমতমণিমালা নামক একখানি দীধিতি প্রণেতা। ৪ বর্ষমঞ্জরী নামক জ্যোতিঃ-শাস্ত্ররচয়িতা। ৫ হঠযোগবিবেকপ্রণেতা।

বামদেব উপাধ্যায়, > আহ্নিকসংক্ষেপ ও গৃঢ়ার্থনীপিকা-

রচয়িতা। লালা ঠকুর নামক স্বীয় প্রতিপালকের প্রার্থনান্তুসারে ইনি আহ্নিকসংক্ষেপ প্রণয়ন করেন।

২ শ্রাদ্ধচিন্তামণিদীপিকা ও শ্বতিদীপিকারচয়িতা।
বামদেব ভট্টাচার্য্য, শ্বতিচন্দ্রিকাপ্রণেতা।
বামদেব সংহিতা, একথানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রগ্রহ। শ্রীরাম ইহার
টীকা রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বটুকভৈরবপূজাপদ্ধতি ও
গায়ত্রীকল্প বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

বামধ্বজ, ভারকুস্থমাঞ্চলী টীকাপ্রণেতা। বামদেবগুহ্ম (পুং) শৈবমৃতভেদ। (সর্বদর্শনসংহিতা) বামদেবী (স্ত্রী) সাবিত্রী।

বামদেব্য ( ত্রি ) ১ বামদেবদম্বদীয়। ২ ঋথেদের ১০।১২৭
হল্তের মন্ত্রদুষ্টা অফোমুচের পিতৃপুরুষ। ৩ বৃহত্ত্থের পূর্বপুরুষ।
৪ মূর্দ্বিতের পিতৃপুরুষভেদ। ৫ রাজপুত্রভেদ। (ভারত সভাপ°)
৬ একজন গ্রন্থকন্তা। ৭ শাবালদ্বীপস্থ পর্বতিভেদ। (ভাগ০
৫।২০।১০) ৮ কল্লভেদ।

বামন (পুং) বাময়তি বমতি বা মদমিতি বম-ণিচ্-ল্য । ১ দক্ষিণ দিগ্গজ। (ভাগবত এ২ এ৩৯) ২ ব্লস্ব, থর্ব ।

"প্রাংগুলভো ফলে লোভাছ্নাছরিব বামনঃ।" (রঘু ১।৩) ৩ অঙ্কোট বৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ হরি, বিষ্ণু। "উপেন্দ্রো বামনঃ প্রাংগুরমোঘঃ গুচিবজ্জিতঃ।"

(ভারত ১০)১৪৯।৩০ )

৫ শিব, মহাদেব।

"বামদেবশ্চ বামশ্চ প্রাগ্ দক্ষিণশ্চ বামনঃ।" (ভারত ১০।১৭।৭০)
ভ অশ্বভেদ, যে সকল অশ্ব একাল হীন ও বিশেষরূপে ভিন্ন,
যমজ ও থকাকিতি হয় তাহাকে বামন অশ্ব কহে।
"একেনাঙ্গেন হীনেন ভিন্নেন চ বিশেষতঃ।
যমজং বাজিনং বিভাদামনং বামনাকৃতিম্॥" (অশ্ববৈভক ৩)১৫৩)
৭ দক্ষর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৮২)৮ ভূজলভেদ।
"কালেয়ো মনিনাগশ্চ নাগশ্চাপূর্ণভ্রথ।
নাগন্তথা পিজরক এলাপত্রোহ্থ বামনঃ॥" (ভারত ১,৩৫।৬)
১ গরুড্বংশীয় পক্ষিবিশেষ। (ভারত ৫)১০১০)

>> ক্রোঞ্চ্বীপের অন্তর্গত পর্বতভেদ। ক্রোঞ্চ্বীপে ক্রোঞ্চ পর্ব্বতই প্রধান, এই পর্ব্বতের পর বামন পর্ব্বত।

"ক্রোঞ্জীপে মহারাজ! ক্রোঞ্জো নাম মহাগিরিঃ। ক্রোঞ্জাৎপরের বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ॥" (ভারত ৬।১২।১৭)

১০ হিরণ্যগর্ভের স্থতভেদ। ( হরিবংশ ২৫৩৬ )

১২ তীর্থভেদ, এই তীর্থ সর্ব্বপাপনাশক, এই তীর্থে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি দ্বারা সকল পাপ বিদ্রিত হয়।

"ততস্ত বামনং গছা সর্ক্রপাপপ্রমোচনম্।" (ভারত ৩৮৪।১২২)

১৩ মহাপুরাণের অস্ততম, বামনপুরাণ। দেবীভাগবত মতে এই পুরাণের শ্লোক সংখ্যা দশ হাজার।

"অযুতং বামনাথ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্ শতানি চ।

চতুৰ্বিংশতি সংখ্যাতঃ সহস্ৰাণি তু শৌনক ॥"

( দেবীভাগরত ১৷৩৷৭ )

ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বামনদেবের লীলা এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। [ পুরাণ শব্দ দেখ ]

১৪ বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার। যখন ধর্ম্মের হানি এবং অধর্মের প্রাত্নভাব হয়, তথন ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। দৈত্যপতি বলি স্বর্গ রাজ্য অধিকার করিয়া দেবগণকে নির্কা-সিত করিয়াছিলেন, তাহাকে দমন করিবার জগুই ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে অবতীর্ণ হন। ভাগবতে লিখিত হইয়াছে যে, রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে ব্রহ্মন! ভগবান বিষ্ণু কি জন্ম বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া দীনজনের স্থায় বলির নিকট ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা এবং প্রার্থিত ভূমি লাভ করিয়াও কি কারণে তাঁহাকে বন্ধন করিয়াছিলেন, ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে। পূর্ণব্রন্ম ভগবানের ভিক্ষা এবং নিৰ্দোষ বলির বন্ধন ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, আপনি ইহার স্বিশেষ তথ্য নিরূপণ করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন। শুকদেব পরীক্ষিতের এই প্রশ্নে তাহাকে বলিয়াছিলেন."দৈত্যরাজ বলি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া স্বর্গের ইন্দ্র হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণ স্বৰ্গ হইতে নিৰ্জিত হইয়া অনাথবৎ চারি-দিকে পলায়ন করিলেন। ইন্দ্রমাতা অদিতি ইহাতে অতিশয় কাতরা হইয়া কশুপকে বলিয়াছিলেন যে, ভগবন্ ! সপত্নীর পুত্র দৈত্যগণ আমাদিগের শ্রীও স্থান অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আপনি এখন আমাদিগকে রক্ষা করুন, শত্রুগণ আমাকে নির্বাসিত করিয়া দিয়াছে, আমার তনয়গণ যাহাতে ঐ সকল পদ পুনরায় লাভ করিতে পারে, আপনি তাহার উপায় নির্দ্ধেশ করিয়া দিন। অদিতি এইরূপ বলিলে পর, প্রজাপতি ক্খপ বিশ্বিত হইয়া বলিলেন যে, অহো বিষ্ণুমায়ার কি অসীম প্রভাব, এই জগৎ মেহে আবদ্ধ, আত্মা ভিন্ন ভৌতিক দেহই বা কোথায়, আর প্রকৃতি ভিন্ন আত্মাই বা কোথায় ? ভদ্রে। কেই বা পতি, কেই বা পুত্ৰ, একমাত্ৰ মোহই এই বুদ্ধির কারণ। তুমি আদিদেব ভগবান বাস্তদেবের উপাসনা কর, তিনিই তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন। দীনের প্রতি তাহার বড়ই করুণা, ভগবানের সেবাই অমোঘ; তদ্তির অন্ত কিছুতেই আর ফল হইবে না। তখন অদিতি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি উপায়ে তাহাকে আরাধনা করিতে হইবে, ইহাতে কশুপ বলিয়াছিলেন দেবি ৷ ফান্তনমানে শুক্লপক্ষের দাদশ দিন ভূমি প্রোব্রভের অন্তর্গান কর, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হইয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তোমাদের এই ছঃখ মোচন করিবেন।

অদিতি কখ্যপের নিকট ঐ ব্রতের বিষয় গুনিয়া পুতচিত্তে ঘাদশ দিন ধরিয়া ব্রতামুষ্ঠান করিলেন। কিছুদিন অতীত হইলে দেবমাতা অদিতি ঐ ব্রতের ফলে ভগবান বিষ্ণুকে গর্ভে ধারণ করিলেন। অনস্তর ভগবান বিষ্ণু ভাদ্রমাসের গুক্লাদ্বাদশী তিথিতে শ্রবণায় প্রথমাংশ অভিজিৎ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঐ দিন চক্র প্রবর্ণা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন, অশ্বিনী প্রভৃতি সমুদয় নক্ষত্র এবং বুহস্পতি, গুক্র প্রভৃতি গ্রহগণও অমুকূল থাকিয়া গুভাবহ হইয়াছিলেন। এই দ্বাদশী তিথিতে দিবার মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এইজন্ম ঐ হাদশীর নাম বিজয়া হাদশী। ভগবান বামনদেব ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র শঙ্খ, তুন্দুভি প্রভৃতি তুমুল শন্দ উত্থিত হইল। অপ্সরোগণ আনন্দিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। অদিতি পরমপুরুষকে স্বকীয় যোগমায়ায় দেহধারণ করিয়া গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত ও সন্তুষ্ট হইলেন, কশ্রপও আশ্চর্যান্বিত হইয়া জয়শন্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অব্যক্ত জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের চেষ্টা অভুত, তিনি যে প্রভা, ভূষণ ও অন্ত্র-দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশমান দেহ ধারণ করিয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে নটের স্থায় সেই দেহ ঘারাই বামন ব্রাহ্মণকুমারের মূর্ত্তি গ্রহণ করি-লেন। মহর্ষিগণ ইহাকে বামনমূর্ত্তিতে প্রকটিত দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। কশুপ যথাবিধানে জাতকর্মাদি সংস্কারকার্য্য করিয়া উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত করিলেন, এই উপনয়নকালে সূর্য্যদেব সাবিত্রী পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বুহম্পতি ব্রহ্মস্থত ও কশুপ তাঁহাকে মেখলা পরিধান করাইলেন। বামনরূপী জগৎপতিকে পথিবী ক্লফাজিন, সোম দণ্ড, মাতা কৌপীনবস্ত্র, স্বর্গ ছত্র, ব্ৰহ্ম কমণ্ডলু, সপ্তৰ্ষিগণ কুশ এবং সরস্বতী অক্ষমালা প্ৰদান করিলেন। বামনদেব উপনীত হইলে পর ফকরাজ তাহাকে ভিক্ষাপাত্র এবং স্বয়ং অম্বিকা ভিক্ষা প্রদান করিলেন। এই সময় বামনদেব শুনিলেন যে.দৈত্যরাজ ৰলি অশ্বমেধ যজে দীক্ষিত হইয়াছেন। তথন বামনরূপী ভগবান ভিক্ষার জন্ম তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সমুদয় বলই তাহাতে নিহিত ছিল, স্মৃতরাং তাঁহার গমনকালে প্রতিপদক্ষেপে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল। নর্ম্মদা নদীর উত্তরতটে ভগুকচ্ছ নামক ক্ষেত্রে বলির যে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ ঐ শ্রেষ্ঠ ষজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন, ভগবান বামনদেব তথায় উপনীত হইলেন। ভগবানের তেজ:--প্রভা দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইলেন।

মায়া বামনক্ষপধারী হরির কটিদেশ মুঞ্জানির্ম্মিত মেধলায় ব্যক্তিত, ক্লফাজিনময় উত্তরীয় ষজ্ঞোপবীতবং বামক্কন্ধে নিবেশিত, মস্তকে জটাকলাপ এবং দেহ থর্কা, ইহাকে দেখিয়াই ভৃগুগণ তেজে অভিভূত হইয়া গেলেন। তথন বলি গাত্রোখান করিয়া ভগবান্ বামনদেবের পাদপ্রকালন করাইয়া দিয়া তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন, ব্রহ্মন্। আপনার আসিতে কোন কই হয় নাই ত ? আপনি, আজ্ঞা করুন, আপনার কোন্ কর্ম্মন্দাদন করিতে হইবে ? আপনি ব্রহ্মবিদিগের মূর্ত্তিমতী ভপজ্ঞা, আপনার পদার্পনে আমাদিগের পিতৃকুল অন্ত পরিভৃপ্ত হইলেন এবং কুলও পবিত্র হইল। আপনার যাহা যাহা অভিলাম, আমার নিকট তাহাই গ্রহণ করুন। অন্তমান হইতেছে আপনি যাক্রা করিতে আসিয়াছেন। ভূমি, স্বর্ণ, উৎরুষ্ট বাসস্থান, মিষ্টায়, সমৃদ্ধগ্রাম প্রভৃতির মধ্যে যাহা আপনার অভিরুচি হয় বলুন, আমি তাহাই প্রদান করিতেছি।

ভগবান্ বলির বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, — তুমি যাহা বলিলে তাহা তোমার কুলায়রপই হইয়াছে, তোমাদের কুলে কেহ ব্রাহ্মণকে দান করিব বলিয়া পরে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করে নাই। তথন বামনদেব তাঁহাকে কহিলেন, দৈত্যরাজ! অত কিছুই আমার প্রার্থনা নাই কেবল আমার এই পদের পরিমাণ ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করি। তুমি দাতা ও জগতের ঈশ্বর। যাবনাত্র আবশ্রক, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই পরিমাণই প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন।

তখন বলি বামনের এই বাক্য শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, আপনার বাক্য বৃদ্ধের স্থায়, কিন্তু আপনি বালক, অতএব আপনার বৃদ্ধি অজ্ঞের তুলা। কারণ স্বার্থবিষয়ে আপনার বােধ নাই। আমি ত্রিলোকের ঈশ্বর, একটা দ্বীপ দান করিতে পারি, কিন্তু আপনি এমনই অবােধ যে, আমাকে সন্তুষ্ট করিয়। ত্রিপাদভূমি চাহিতেছেন। আমাকে প্রসন্ন করিয়া অন্য প্রক্ষের নিকট প্রার্থনা করা উচিত হয় না। অতএব যাহাতে আপনার নির্বিদ্ধে সংসার যাত্রা নির্বিহে হইতে পারে, আপনি তাহাই প্রার্থনা করুন।

তথন ভগবান্ কহিলেন, রাজন্! ত্রিলোকীর মধ্যে যে কিছু
প্রিয়তম অভীষ্ঠ বস্ত আছে, সে সমুদায়ই অবশেন্তিয় ব্যক্তির
পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ত্রিপাদপরিমিত
ভূমি লাভে সন্তুষ্ঠ হন না, নববর্ষবিশিষ্ঠ একটা দ্বীপ লাভেও
তাহার আশা পরিতৃপ্ত হয় না, তথন তিনি প্রধান সপ্তদ্বীপ
কামনা করেন। কামনার অবধি নাই। পুরাণে গুনিয়াছি, বৈণ্য
ও গদ প্রভৃতি রাজগণ সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর হইয়া এবং যাবতীয়
অর্থ, কামভোগ করিয়াও বিষয়ভোগ-তৃষ্ণার পারে গমন করিতে
পারেন নাই। সন্তুষ্ট ব্যক্তি যদ্চছা প্রাপ্ত ব্রলোক প্রাপ্ত
স্থাব বস্তু ব্যক্তি আজিত ক্রিলোক প্রাপ্ত
হইয়াও স্থথী হয় না।

তথন বলি বামনদেবের কথা শুনিয়া হাস্ত করিয়া 'এই লউদ'

বলিয়া ভূমিদান করিবার নিমিত্ত জলপাত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সর্বাজ্ঞ দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুর উদ্দেশ্য অবগত হইয়া বলিকে कहिल्लन, तलि इति नाकां विकृ, तन्तरालं कार्यामार्थ কশ্রুপের ওরসে অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি মহাবিপদ্ বুঝিতে পারিতেছ না, ইহাকে দান করিতে স্বীকার করিয়া ভাল কর নাই। দৈত্যদিগের মহাবিপদ্ উপস্থিত। মায়া-বামনরপী শ্রীহরি তোমার স্থান, ঐশ্বর্য্য, শ্রী, তেজ, যশ, বিতা প্রভৃতি অপহরণ করিয়া ইক্রকে প্রদান করিবেন। বিশ্বই ইহার দেহ, ইনি তিনপদে তিন লোক আক্রমণ করিবেন। তোমার সর্বস্ব বিনষ্ট হইবে। এই বামনের একপদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পদে স্বর্গ, আর এই বিশাল দেহে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে। তৃতীয় পদের গতি কি হইবে? তুমি দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, তথন দিবার আর কিছুই থাকিবে না। তখন তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হৈতু নরক হইবে। যে দান দারা অর্জনোপায় নষ্ট হইয়া যায়, সে দানের প্রশংসা কুতাপি নাই। শ্রুতিতেও কথিত আছে যে, স্ত্রীবশীকরণকাল, প্রাণসঙ্কট, হাস্ত-পরিহাস, বিবাহকালে বরের গুণারুকীর্তন, জীবিকারতি রক্ষার নিমিত্ত, ও গোব্রাহ্মণের হিত্যাধনের জন্ম মিথ্যা কথা দোষাবহ নহে, স্থতরাং এই প্রাণসঙ্কটকালে মিথ্যা বলিয়া দেহ রক্ষা কর।

বলি শুক্রাচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আপনি যাহা উপদেশ দিলেন, তাহা সত্য, যাহাতে কোনকালে অর্থ, কাম, যশ প্রভৃতির ব্যাঘাত না হয়, গৃহত্তের তাহাই প্রকৃত ধর্মা, কিন্তু আমি প্রহলাদের পৌত্র, দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছি, এক্ষণে ধনলোভে সামান্ত বঞ্চকের তায় কি প্রকারে ব্রাহ্মণকে দিব না বলিব। পৃথিবী বলিয়াছেন য়ে, মিথ্যাবাদী মানব ব্যতীত আমি সকলকেই বহন করিতে সমর্থ। ব্রাহ্মণকে বঞ্চনা করিতে আমার য়েরপ ভয় হয়, নরক, দরিদ্রতা, স্থানচ্যুতি কিংবা মৃত্যু হইতেও তাদৃশ ভয় হয় না। অতএব আমি ব্রাহ্মণকে যথন দিব বলিয়াছি, তথন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না।

শুক্রাচার্য্য বলির এই কথা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে এইরপ অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। তুমি অজ্ঞ হইয়া পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ আমার শাসন অতিক্রম করিতেছ, এই পাপে তুমি অচিরে শ্রীভ্রষ্ট হইবে। গুরু শুক্রাচার্য্য এইরূপে অভিসম্পাত দিলেও বলি সত্য হইতে বিচলিত হইলেন না। তথন তিনি বামনকে অর্চনা করিয়া জলম্পর্শপূর্ব্ধক ভূমিদান করিলেন। যজমান বলি বামনদেবের চরণ ধোত করাইয়া দিয়া সেই জল মস্তকে ধারণ করিলেন। তথন স্বর্গে দেবতা প্রভৃতি তাঁহার এই মহৎ কার্য্যের জন্ম প্রশংসা করিয়া পুস্পর্গৃষ্ট করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে ভগবান্ বামনদেবের বামনরূপ আশ্রেগ্র-রূপে বর্দ্ধিত হইল। গুণত্রয় ঐ রূপের অন্তর্গত, স্কৃতরাং পৃথিবী, আকাশ, দিক্, স্বর্গ, বিবর, সমুজ, পশু, পক্ষী, নর ও দেবগণ সকলই ঐরপে অধিষ্ঠিত ছিল। তখন বলি দেখিলেন, বিশ্বমূর্তি হরির পদতলে রসাতল, পাদদ্বেয় ধরণী, জজ্যাযুগলে পর্ব্বতনিকর, জান্নতে পক্ষিগণ এবং উরুদ্ধেয় মরুদাণ, বসনে সন্ধা, গুহে প্রজাপতি, জঘনদ্বয়ে আপনি ও অস্করগণ, নাভিস্থলে আকাশ, কুক্দিদেশে সপ্তসমুজ, বক্ষংস্থলে নক্ষত্রনিচয়, হদয়ে ধর্মা, স্তনদ্বের খত ও সত্য, মনে চক্র এবং বক্ষংস্থলে কমলা প্রভৃতিকে অবলোকন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

তথন ভগবান্ একপদ দারা পৃথিবী, শরীর দারা আকাশ এবং বাহদারা দিল্লাণ্ডল আক্রমণ করিলেন। অনস্তর দিতীয় পদ বিস্তার করিলেন, তথন স্বর্গ তাঁহার পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ হইল, কিন্তু তৃতীয় পদের নিমিত্ত কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। দিতীয় পদই ক্রমে জনলোক, তপোলোক প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া সত্যলোক স্পর্শ করিল। দেবাদি তাঁহার এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়া স্তব করিতে লাগিল।

ক্রমে বিষ্ণু আপন বিস্তার সঙ্কোচ করিয়া পুনর্কার পুর্ববৎ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। অস্ত্ররাস্ক্রচরগণ তথন ইহাকে মায়াবী স্থির করিয়া ইহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বলি তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা যুদ্ধ করিও না, ক্ষান্ত হও,
কাল এখন আমাদের অমুকুল নহে, কালকে অতিক্রম করিতে
কেহই সমর্থ নহে। বলির কথা শুনিয়া দৈত্যগণ বিষ্ণুপার্ষদগণের তাড়না ভয়ে রসাতলে প্রবেশ করিতে উন্নত হইল।

তথন বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি আমাকে তিনপাদ
ভূমি দান করিয়াছ, আমি ছইপদে সমগ্র পৃথিবী আক্রমণ
করিয়াছি, তৃতীয় পদের পরিমিত ভূমি কোথায় আছে, দাও।
এখন আমি তোমার যথাসর্বান্থ আক্রমণ করিলাম, তথাচ তুমি
প্রতিশ্রুত ভূমিদান করিতে পারিলে না, স্প্তরাং তোমার এই
পাপে নরকবাস হওয়া উচিত, অতএব এখন তুমি গুরু
ভুক্রাচার্য্যের অনুমতি লইয়া নরকে গমন কর।

তথন বলি ভগবানের বাক্য শুনিয়া কহিলেন, আমি যে বাক্য বলিয়াছি, তাহা মিথ্যা হইবে না, আপনি তৃতীয় পদ আমার মন্তকে স্থাপন করুন। ভগবান্ বলিকে এই রুদ্দশা দেখিয়া গ্রহলাদ তথায় আগমন করিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

বলির পত্নী বিদ্যাবলি পতিকে পাশবদ্ধ দর্শন করিয়া ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আপনি বলির সর্বস্বহরণ করিয়াছেন, এক্ষণ উহাকে পাশমুক্ত করুন, বলি নিগৃহীত হইবার উপযুক্ত নহে, বলি অকাতরে আপনাকে সমগ্র পৃথিবী দান করিয়াছে, কর্ম্মদারা যে সকল লোক অর্জন করিয়াছিল, তৎসমন্তই আপনাকে অর্পণ করিয়াছে, সামান্ত ব্যক্তিও আপনার চরণে জল ও দুর্বাদি দারা অর্জনা করিলে তাহাদেরও উত্তমা গতিলাভ হইয়া থাকে, আর বলির আপনার চরণে সর্ব্বন্ধ অর্পণ করিয়াও এই প্রকার দশাপ্রাপ্ত হওয়া বিধেয় নহে, অতএব আপনি ইহাকে মোচন কর্মন।

ভগবান বিদ্যাবলির বাক্যে তাহাকে কহিলেন, আমি যাহাকে দয়া করিয়া থাকি, প্রথমে তাহার অর্থ অপহরণ করি, কারণ অর্থদারা মমতা জন্মে, তাহাতে মানব লোককে এবং আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবাত্মা আপন কর্মহেত পরাধীন হইয়া কৃমিকীটাদি নানা যোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে যখন নরযোনি প্রাপ্ত হয়, তথন যদি জন্ম, কর্ম্ম, যৌবন, রূপ, বিভা, ঐশ্বর্য্য বা ধনাদি জন্ম গর্ব্বিত না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি আমার দয়া হইয়াছে জানিতে হইবে। যাহারা আমার ভক্ত তাহারা ঐ সকল দারা মুগ্ন হন না। এই দৈত্যশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি-বৰ্জন বলি ছৰ্জ্জয়া মায়াকে জয় করিয়াছে, কন্ট পাইয়াই মুগ্ধ হয় নাই, বিত্তহীন হইয়াছে, স্থানচ্যুত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, শক্রকর্ত্তক বিষম বন্ধ, জ্ঞাতিকর্ত্তক পরিত্যক্ত এবং গুরুকর্ত্তক তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত হইয়াছে, তথাপি বলি সত্যধর্ম পরিত্যাগ করে নাই। অতএব বলি পরমভক্ত ও সত্যবাদী। বে স্থান দেবতাদিগেরও হল ভ, আমি ইহাকে সেই পরম স্থান দিয়াছি। বলি সাবর্ণি মন্বন্তরের ইন্দ্র হইবে। যত দিন ঐ মন্বন্তর না আদিতেছে, তত দিন বিশ্বকৰ্মনিৰ্মিত স্তুতলে ৰাস কৰুক। তৎপ্রতি সর্বাদা আমার দৃষ্টি থাকাতে আধি, ব্যাধি, প্রান্তি, তন্দ্রা, পরাভব এবং ভৌতিক উৎপত্তি তথায় হইবার সম্ভাবনা নাই। তৎপরে বামনদেব বলিকে কহিলেন, তুমি জ্ঞাতিগণের সহিত দেবগণের বাঞ্নীয় স্থতলে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, ঐ স্থানে তোমাকে কেহই পরাভব করিতে পারিবে না এবং আমি সর্বাদা তথায় থাকিয়া তোমাকে রক্ষা করিব। বলি তথন বন্ধনমুক্ত হইয়া স্তুতলে গমন করিল। বামনদেব স্বর্গপুরী ইব্রুকে প্রদান করিলেন। এইরূপে ভগবান্ অদিতির বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৮।১৪-২৪ অ॰)

বামনপুরাণে ৪৮ অধ্যায় হইতে ৫৩ অধ্যায়ে ভগবান্ বামনদেবের অবতার ও লীলার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বাহুলাভরে তাহা আর এইস্থলে লিখিত হইল না। কেবল ইহাতে একটু বিশেষ আছে যে, ভগবান্ বামনদেব প্রথমে ধুকুর নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া তাহাকে নিগৃহীত করেন। পরে বলির যজ্ঞে যাইয়া ত্রিপাদভূমি লইবার ছলে তাহার সমস্ত রাজ্যাদি লইয়া ইন্দ্রকে প্রদান করেন।

বামনদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে এইরূপ মূর্ত্তি করিতে হয়। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে যে—

"ভুক্ষং ত্রিগোলকাবামং বক্ষো বিস্তারশোভিতম্। পাণিপাদং তুরীয়াংশং প্রবৃদ্ধশিরসং তথা ॥ উর্ব্বজ্যি দ্বিতয়াবামবিহীনমুখ্যুগ্মকম্। কটিন্ফিকৃপার্খনাভিষু তদ্দং বামনং বৃধঃ॥ কৃত্বা সংস্থাপয়েদেবং মোহনার্থায় সর্বাদা॥"

( হরিভক্তিবি° ১৮ বিলাস )

এই মূর্ত্তির ভূজদ্বরের আয়তন ত্রিগোলক, বক্ষঃপ্রদেশ বিস্তীর্ণ, করচরণ চতুর্থাংশ, মস্তক বৃহৎ, উরুদ্বর ও মুথপ্রদেশ আয়াম-বিহীন, কটি, ক্ষিক্ (পশ্চাদ্রাগ) পার্ম ও নাভিও স্থূল হইবে। মোহনার্থ এইরূপে ভগবান্ বামনদেবের মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হয়।

"কর্ত্তব্যো বামনো দেবঃ সঙ্কটে ভক্তিভাবিতৈঃ। পীনগাত্র\*চ কর্ত্তব্যো দণ্ডী চাধ্যয়নোগুতঃ। দুর্ব্বাগ্রামস্ক কর্ত্তব্যঃ কৃষ্ণাজিনধরস্তদা॥"

( হরিভক্তিবিলাস ১৮ বি°)

অতিসঙ্কটকালে ভক্তিসহকারে এই বামনমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই মূর্ত্তি পীনগাত্র, দশুধারী, অধ্যয়নোগুত, দূর্কাদল-শ্রাম এবং ক্লফাজিনধারী হইবে।

( বি ) বাময়তীতি বম-ণিচ্-ল্য়। ১৩ অতিক্ষ্দ্র, পর্যায়—

য়ঙ্, নীচ, থর্কা, হ্রম্ব, অমূচ্চ, অনায়ত। (জটাধর)

বামন, একজন প্রাসিদ্ধ কবি। ইনি কাশীররাজ জয়াপীড়ের

মন্ত্রী ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৬)

ক্ষীরস্বামী, অভিনবগুপ্ত ও বর্দ্ধমান তাহার রচিত কবিতাদির উল্লেখ করিয়াছেন। সায়ণাচার্য্য ধাতুর্ত্তিতে ইহাকে বৈয়াকরণ, কাব্যরচয়িতা ও সজ্জনপ্রতিপালক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অবিশ্রাস্তবিভাধর ব্যাকরণ, কাব্যালঙ্কারস্ত্র ও রত্তি এবং কাশিকার্তি নামে কয়থানি পুস্তক ইহার রচিত।

স্ত্রপাঠ, উণাদিস্ত্র ও লিপ্স্ত্ররচয়িতা বামন আচার্য্য ও উপরিউক্ত কবি অভিন্ন ব্যক্তি কিনা তাহা নিশ্চর বলা যায় না। শেষোক্ত ব্যক্তি পঞ্জিকা ও জৈনেক্রের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বামন, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকার। ১ উপাধিস্থায়সংগ্রহরচয়িতা ২ থাদিরগৃহস্ত্র-কারিকা-প্রণেতা। ৩ তাজিকতন্ত্র, তাজিক সারোকার,বামনজাতক ও স্ত্রীজাতক নামক কয়থানি জ্যোতিশাস্ত্র-রচয়িতা। ৪ বামননিঘণ্টু বা নিঘণ্টু নামক গ্রন্থপ্রণেতা ব বামনকারিকা নামক ব্যাকরণ-প্রণেতা। ও বলিকথাগাথা-রচম্মিতা। পরিশেষথণ্ডে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বৎস গোত্রীয়। বাস্থদেব, কামদেব ও হেমাদ্রি নামক পণ্ডিতত্ত্বর ইহার যোগ্যসন্তান। ৭ একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসাশাস্ত্রবেতা। চারিত্রসিংহ ইহার মতের প্রাধান্ত দশিইয়াছেন।

বামন, ১ চট্টলের অন্তর্গত একটা গ্রাম। ( ভবিষাত্র° খ° ১৫। ২০)

২ ত্রিপুরারাজ্যের রাজধানী অগ্রতোলা হইতে ১ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। (দেশাবলী)

ত বিশালের অন্তর্গত একটা প্রাম। (ভবিষ্যত্র° খ° ৩৯।৫৩)
বামনআচার্য্য করঞ্জকবি সার্কিভৌম, ১ প্রাক্বতচন্দ্রিকা ও
প্রাক্বতপিঙ্গলটীকা-রচ্মিতা। ২ প্রতিহারস্ক্রভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা খ্যাতনামা পণ্ডিত বরদরাজের পিতা।

বামনক (ত্রি) ক্রোঞ্চ্বীপস্থ পর্বতভেদ। ( লিঙ্গপু° ৫০।১৪)
বামনক্ষেত্র,ভোজের অন্তর্গত একটা তীর্থস্থান। (ভবি°ত্র° ৭° ২৯।৯)
বামনকাশিকা (স্ত্রী) বামনরচিত কাশিকার্ত্তি।
বামনজয়াদিত্য (পুং) কাশিকার্ত্তির টীকাকার।
বামনত্ব (ক্রী) বামনভ্য ভাবঃ ত্ব। বামনতা, বামনের ভাব বা
ধর্ম, অতি ক্ষুদ্রত্ব, নীচত্ব।
বামনত্ত্ব, একথানি তত্ত্বস্থ।
বামনত্ত্ব, সম্বিৎপ্রকাশ-প্রণেতা।

বামনদেব, একজন কবি। [ বামন দেথ ] বামনদাদশী ( স্ত্রী ) বামনদেবতাক দাদশী ব্রতবিশেষ।

বামনদাদশী ব্রত (ক্রী) বামনদেবতাকং দ্বাদশীব্রতং। শ্রবণাদ্বাদশীতে কর্ত্তব্য বামনদেবের ব্রতবিশেষ। দ্বাদশীর দিন বামনদেবের উদ্দেশে এই ব্রতামুষ্ঠান করিতে হয়, এইজন্ম ইহাকে
বামনদ্বাদশী ব্রত কহে। হরিভক্তিবিলাসে এই ব্রতের বিধান
এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"একাদখ্যাং নিরাহারঃ স্থিত্বা চৈবাপরেহহনি।
ভোক্ষ্যে শ্রীবামনানস্ত শরণাগতবৎসল ॥
একাদখ্যাং রজন্তাং বা দ্বাদখ্যাং বার্চয়েৎ প্রভূম্।
স্থানিরপ্যময়ে পাত্রে তামবংশময়েহপি বা।
কুণ্ডিকাং স্থাপয়েৎ পার্শ্বে ছিত্রিকা পাত্রকান্তথা॥
শুভাঞ্চ বৈষ্ণবীং ঘৃষ্টিমক্ষস্তরং পবিত্রকম্।
পুলৈপার্গরি ফলৈর্গু পি বামনং চার্চয়েররিম্॥
নানাবিধেশ্চ নৈবেত্রৈভক্ষ্যভোজ্যৈগু ডোদনৈঃ।
জাগরং নিশি কুর্বাত গীতবাদিত্রনর্ভনৈঃ।
এবমারাধ্য দেবেশং প্রভাতে বিমলে সতি।
আদাবর্ঘ্যং প্রদাতব্যং পশ্চাদ্দেবং প্রপূজয়েৎ।
নারিকেলেন শুলেন দ্বাদর্য্যঞ্চ পূর্ববেৎ॥" (হরিভ° বি° ১৫)

শ্রবণা দাদশীর পূর্ব্ব একাদশীর দিন নিরম্ উপবাসী থাকিয়া এই ব্রতার্ম্নন্ঠান করিতে হয়। ভাজমাসের শুক্লা দাদশীকে শ্রবণা দাদশী কহে। অতএব পার্শ্বপরিবর্ত্তন একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রতার্ম্নন্ঠান বিধেয়। দাদশীর ক্ষয় হইলে একাদশীর নিশাভাগে বা পরদিন দাদশীতে বামনদেবের পূজা করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, ভাম বা বংশ ইহার মধ্যে যে কোন একটী দারা পাত্র প্রস্তুত করিয়া ভামকুও স্থাপন করিবে এবং বামপার্শ্বে ছত্ত্র, পাতৃকা, উৎকৃষ্ট বেণুর্যষ্টি, অক্ষয়ত্র ও পবিত্রকস্থাপন করিতে হয়। গদ্ধ, পূজা, ফল, ধূপ, নানাবিধ নৈবেল, ভোকভোজাও গুড়োদন প্রভৃতি দারা বামনদেবের পূজা করিতে হয়। এবং নৃত্যু গীতাদি দারা রাত্রি জাগরণ করা আবশ্রক। প্রথমে বামনদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তৎপরে পূজা করিতে হয়। এই অর্ঘ্যে একটু বিশেষ এই যে শ্বেত নারিকেলোদক দারা অর্ঘ্য দিতে হয়।

নিমোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। অর্ঘ্যদানমন্ত্র—
"বামনায় নমস্তভাং ক্রাস্তরিভূবনায় চ।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং বামনায় নমোহস্ত তে॥
বামনায় অর্ঘ্যং নমঃ।"

তৎপরে পাদদয়ে মৎস্তের, জাত্মদয়ে কৃশ্রের, গুল্থে বরাহের,
নাভিতে নৃসিংহের, বক্ষঃস্থলে বামনের, কক্ষদ্রে পরশুরামের,
ভূজদ্বে রামের, মন্তকে ক্রন্টের ও সর্বাঙ্গে বৃদ্ধ ও কন্ধীর অর্চনা
করিবে। "ওঁ মৎস্থায় নমঃ পাদয়োঃ' ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিতে
হইবে। তৎপরে 'ওঁ সর্বেভ্যো আয়ুধেভ্যো নমঃ' বলিয়া আয়ুধসম্হের পূজা করিবে। তৎপরে যথাবিধানে মহাপূজা করিয়া
শক্ত্যমুসারে আচার্য্য ও দ্বিজগণকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দান করিবে,
এবং তাঁহারাও উক্ত দ্রব্য মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

"মৎশুং কৃষ্মং বরাহঞ্চ নরসিংহঞ্চ বামনম্।
রামং রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ ক্রমাদ্বৌ বুদ্ধকন্ধিনৌ ॥
পাদরোজান্ধনোগু ছে নাভ্যামুরসি কক্ষরোঃ।
ভূজয়োম্ দ্বি, সর্বাচ্চেম্বর্চমেদায়ুধানি চ ॥
মহাপূজাং ততঃ ক্বডা গোমহীং কাঞ্চনাদিকম্।
শক্ত্যাচার্য্যায় দাতব্যং ব্রাক্ষণেভ্যক্চ মন্ত্রতঃ।
ব্রাক্ষণক্চাপি মন্ত্রেণ প্রতিগৃহ্লাতি মন্ত্রবিং।
দদাতি মন্ত্রতো হেব দাতা ভক্তিসমন্বিতঃ॥"

( হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি° )

ব্রতী দানকালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দান করিবেন। দানমন্ত্র—

"বামনো বুদ্ধিদো দাতা দ্রব্যস্থো বামনঃ স্বয়ম্। বামনশ্চ প্রতিগ্রাহী তেন মে বামনে রতিঃ॥" বিনি এই দান গ্রহণ করিবেন, তিনিও উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শইবেন। প্রতিগ্রহমন্ত্র—

"বামনঃ প্রতিগৃহ্নাতি বামনো বৈ দদাতি চ। বামনন্তারকো ছাভ্যাং তেনেদং বামনে নমঃ॥"

তৎপরে দধিসংযুক্ত দ্বত প্রাশনপূর্বক প্রথমে দ্বিজাতি-গণকে ভোজন করাইয়া পরে বন্ধুগণের সহিত নিজে ভোজন করিবেন। বামনপুরাণ ও ভবিদ্যোত্তরপুরাণে এই ব্রতবিধি বর্ণিত হইয়াচে।

ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, ছানশীর দিন প্রভাত কালে নদীসদ্পমে যাইয়া সঙ্কল করিতে হইবে, পরে একমায়া প্রমাণ স্বর্ণছারা বা শক্তানুসারে বামনদেবের মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া কুম্ভোপরি স্কুবর্ণ পাত্রে স্থাপন করাইয়া স্নান করাইয়া নিয়োক্তরূপ পূজা করিবে।

বামনপূজনপ্রণালী---

পাদদরে ওঁ বামনার নমং, কটিতে ওঁ দামোদরার নমং, উরুষ্গলে ওঁ প্রীপতরে নমং, গুহে ওঁ কামদেবার নমং, জঠরে ওঁ বিশ্বরূপিণে নমং, হৃৎপ্রেদেশে ওঁ যোগনাথার নমং, কণ্ঠদেশে ওঁ প্রীপতরে নমং, মুথে ওঁ পদ্ধাকার নমং, মন্তকে ওঁ সর্বাত্মিনে নমং, এইরূপে পূজা করিয়া পরে ভগবান্ বামনদেবকে পূজা করিয়া বস্ত্রে আচ্ছাদন এবং নারিকেল ফল দ্বারা অর্ঘ্য দিবে। \*

নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়। অর্ঘ্য মন্ত্র— ওঁ নমো নমন্তে গোবিন্দ বুধ শ্রবণ সংজ্ঞক। অঘোঘসংক্ষয়ং কলা প্রেতমোক্ষপ্রদো ভব ॥

অর্ঘ্য দিবার পর বাহ্মণকে ছত্র, পাছকা, গো ও কমগুলু দান করিতে হয়। রাত্রিকালে নৃত্য গীতাদি দারা রাত্রি জাগরণ বিধের। দাদশীর মধ্যে বাহ্মণকে ভোজন করাইয়া নিজে পারণ করিবে। দাদশী থাকিতে থাকিতেই পারণ করা বিধেয়।

\* "গৃহীত। নিয়মং প্রতির্গত্বা সদ্যক্ত সক্ষমে।
সৌবর্গং বামনং কৃত্বা সৌবর্গমায়কেন বা ॥
বথা শক্ত্যাথ বিত্তক কুজোপরি জগৎপতিম।
ক্রপিনতে স্থাপরিকা মত্তেরেতেক পুজয়েৎ ॥"

## ভতো বামনপূজাম্র---

ওঁ বামনায় নমঃ পাদৌ কটিং দামোদরায় চ।
উর শ্রীপতরে গুহুং কামদেবার পূজরেৎ ॥
পূজরেজ্জগতাং পত্যুক্তদরং বিষধারিণে।
ফলরং বোগনাথার কঠং শ্রীপতরে নমঃ॥
মূধক পরজাক্ষার শিরঃ সর্বান্ধনে নমঃ।
ইথং সংপূজ্য বাদোভিরাচ্ছাদ্য চ জগদ্গুরুষ্।
দদ্যাৎ স্প্রজ্মা চার্যাং নারিকেলাদিভিঃ ফলৈ:॥"

(হরিভজিবি• ১৫ বি• )

যিনি বিধিপুর্ব্বক এই ব্রভের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল প্রকার স্থা সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকেন। যিনি পিতামাতার উদ্দেশে এই ব্রভফল অর্পণ করেন, তিনি কুলত্রাতা হইয়া পিতৃ ঋণ হইতে উত্তীর্ণ হন। এই ব্রভকারী হরিধামে গমন করিয়া সপ্তসপ্রতিষ্পা তথায় বাস করেন, পরে আবার এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজা হইয়া থাকেন। (হরিভক্তিবি° ১৫ বি°) বামনপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণবিশেষ।

বামনভট্ট, নিম্বার্কসম্প্রাদারের একজন গুরু। ইনি রামচন্দ্র ভট্টের শিষ্য ও ক্লম্ভট্টের গুরু।

বামনভট্ট, বৃহদ্রথাকর ও শক্রত্বাকর নামক অভিধানপ্রণেতা।
ইনি বংশুগোত্রীয় কোবটিযজনের পুত্র ও বরদাগ্নিচিতের পোত্র।
বামনভট্টবাণ, রঘুনাথচরিত ও শৃঙ্গারভূষণ নামক ভাণপ্রণেতা।
বামনত্ত্তি (গ্রী) বামনচরিত কাশিকাবৃত্তি।
বামনত্ত্ত (গ্রী) বামনদেবতাকং ব্রভম্। বামন দাদশী ব্রত।
বামনসিংহরজমণিদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা।
বামনসিংহরাজ, একজন হিন্দুরাজ। ইনি দাক্ষিণাত্যে রাজ্য

বামনসূক্ত ( क्री ) বৈদিক স্তোত্রভেদ।

করিতেন।

বামনস্থলী, বোধাইপ্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্ত-গত একটা প্রাচীন জনপদ। বর্তমান নাম বস্থলি বা বনস্থলী। জুনাগড় হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এথানকার লোকে এখনও বামনরাজের প্রাসাদাবশেষ বলিয়া একটী স্থান নিরূপণ করিয়া থাকে। উক্ত বামনরাজের রাজধানী, অথবা বামনাব-তারের পবিত্র তীর্থক্ষেত্র হইতে এই স্থানের প্রসিদ্ধি স্বীকার করা যাইতে পারে। একসময়ে এই স্থান রাজা গ্রাহরিপ্রর রাজধানী ছিল। স্থন্পুরাণান্তর্গত প্রভাসথণ্ডেও এই প্রাচীন জনপদের সমুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

বামন স্বামিন্ (পং) একজন প্রাচীন কবি।
বামনা (স্ত্রী) অপ্সরোভেদ।
বামনাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ, একজন বিখ্যাত টীকাকার।
বামনানন্দ, কোকিলারহস্ত ও শ্রামলা-মন্ত্রমাধনপ্রণেতা।
বামনিকা (স্ত্রী) ১ থর্কাকারা স্ত্রী। ২ স্কলান্নচরমাত্ভেদ।
বামনীকৃত (ত্রি) মর্দ্দনদারা সঙ্কোচিত।
বামনীকৃত (ত্রি) মর্দ্দনদারা সঙ্কোচিত।
বামনীতি (পুং) ধনের নেতা। "ভবাস্থনীতিরুত বামনীতিঃ"
(ঋক্ ভা৪৭।৭) 'বামনীতি বামানাং বননীয়ানাং ধনানাং নেতা
ভব' (সারণ)
বামনীয় (ত্রি) বক্র।

বামনেত্র ( क्री ) বর্ণভাদে বামং নেত্রং স্পৃশ্রং যেন। দীর্ঘ ঈকার। "ঈ স্ত্রিসৃষ্টিম হামায়া লোলাক্ষী বামলোচনম।" ( বর্ণা-ভিধানতন্ত্র ) ২ বামলোচন। স্ত্রিরাং টাপ্। ৩ স্থন্দরী স্ত্রীমাত্র। বামনেন্দ্রসামিন্ (পুং) আচার্য্যভেদ। ইনি তৰবোধিনী-প্রণেতা জ্ঞানেন্দ্র সরস্বতীর গুরু। বামনোপপুরাণ, উপপুরাণভেদ। বামভাজ ( ত্রি ) বামং ভজতে ভজ-বি। ধনভাগী। "স্থা-য়ত্তে বামভাজঃ স্থাম" (ঋক্ ৩)৫৫।২২) বামভাজঃ সর্কো বননীয়ধনভাগিনোভবেম' ( সায়ণ ) বামভূৎ ( স্ত্রী ) ইষ্টকাভেদ। ( শতপথবা° ৭।৪:২।৩৫) বামমার্গ (পুং) বামঃ মার্গঃ। বামাচার। বামমালী (পুং) সহাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহা° ৩১।৩৭) বামর্থ ( পুং ) ঋষিভেদ। ( পা॰ ৪।১।১৫১) বামর্থা (পুং) বামর্থের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১৫১) বামলুর (পুং) বামং যথাতথা লুনাতীতি লু বাহুলকাৎ রক্। বন্মীক, উইঢিপি।

"জটাটবী কোটরাস্তঃ ক্বতনীড়াগুজাশ্চ যে।

প্ররুত বামলুরাঙ্গাঃ স্নায়্নদ্ধান্তিসঞ্জাঃ ॥" (কাশীখণ্ড ২২।১৯) বামলোচন (ক্লী) বামনেত্র।

বামলোচনা (স্ত্রী) বামে চারুণী লোচনে যখাঃ। স্ত্রীভেদ। নাগ্রি শুযুতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।

নান্তর্কঃ সর্বভূতানাং ন পুংসাং বামলোচনা ॥ (হিতোপ ২।১৫৯) বামশিব ( পুং') কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

বামবেধ শুদ্ধি (ন্ত্রী) বামে প্রতিকূলে যো বেধস্ত দ্বিষয়ে শুদ্ধিবিশোধনং, বা বামেন বিপরীতেন বেধেন শুদ্ধিঃ। জ্যোতিষোক্ত
চক্রশুদ্ধি বিশেষ। এই বামবেধ শুদ্ধির বিষয় জ্যোতিষে এইরপ
লিখিত হইরাছে। যাহার যে রাশি সেই রাশি হইতে দ্বাদশ,
চতুর্থ ও নবম গৃহস্থিত চক্র বিরুদ্ধ হইলেও যদি শুক্র, শনি, মঙ্গল,
বুহস্পতি ও রবিযুক্ত গৃহ হইতে সপ্তম গৃহে অবস্থিত থাকেন,
তাহা হইলে বামবেধশুদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে বিরুদ্ধ চক্রপ্র
শুক্তফলদাতা হন। আরও এ বিরুদ্ধ চক্র, শনি, কুজ,
বুহস্পতি ও রবিযুক্ত গৃহ হইতে দশম, পঞ্চম ও অপ্তম গৃহে অবস্থিত হন, ও স্বীয় রাশি হইতে যথাক্রমে অপ্তম, পঞ্চম ও দ্বিতীয়
গৃহগত হইয়াও শুভফলদাতা হইয়া থাকেন। \*

\* ° সিতশনিকুজজীবার্কান্ত ইন্দুর্ন রাণাং
ব্যরস্থনবন্ধশ্রেইপীষ্টদাতা তথৈযান।
থস্থনিবনগল্ডেম্ ত্যুপুত্রার্থগোহপি
প্রচুরগুভকলং আদ্ বামবেধেন গুদ্ধিঃ॥
লাভবিক্রমন্থশত্রম্ স্থিতঃ শোভনো নিগদিতে দিবাকরঃ।
থেচরৈঃ স্বত্তপোজলান্তার্গর্ব্যাকিভির্ধদি ন বিধাতে তদা॥

বামা (স্ত্রী) বমতি সৌন্দর্যাং ইতি বম জ্লাদিস্বাদণ্, টাপ্, যন্না বমতি প্রতিকূলমেবার্থং কথয়তি বা বামৈঃ কামোহস্তান্তা ইতি অর্শ আদিস্বাদন্ত সামান্তা স্ত্রী, স্ত্রী মাত্র।

"শ্লিষ্যতি কামপি চুম্বতি কামপি রমন্বতি কামপি বামাম্। পশ্রতি সম্মিত চারুপরামপরামমুগচ্ছতি বামাম্॥" (গীতগোবিন্দ ১।৪৬)

২ ছর্গা।

"বামং বিরুদ্ধরপঞ্চ বিপরীতস্ত গীতয়ে।
বামেন স্থাদা দেবী বামা তেন মতা বুধৈঃ ॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)
বামাক্ষি (ক্লী ) বামমক্ষি । ১ বামচকু । ২ দীর্ঘ ঈকার।
"কর্পূরং মধ্যমাস্ত্যান্তরপরিরহিতং দেন্দ্বামাক্ষিযুক্তং।
বীজন্তে মাতরেতত্ত্বিপুরহরবধু ত্রিঃ কৃতং যে জপস্তি।" (তন্ত্রসার)
৩ স্থান্য চকু।

বামাকী (স্ত্তী) বামে মনোহরে অক্ষিণী যন্তাঃ, ষচ্ সমাসান্তঃ ভীষ্। বামশোচনা, স্ত্তী মাত্ৰ।

বামাচার (পুং) বামো বিপরীতো বেদবিরুদ্ধো বা আচারঃ। তন্ত্রোক্ত আচার বিশেষ।

"পঞ্চতত্ত্বং থপুপঞ্চ পূজ্যেৎ কুল্যোষিতন্।
বামাচারো ভবেত্ত্র বামা ভূত্বা যজেৎ পরান্ ॥"(আচারভেদতন্ত্র)
পঞ্চতত্ত্ব (মন্ত, মাংস, মৎশু, মুদ্রা ও মৈথুন ) এই পঞ্চমকার
ও থপুস্প (রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ) দ্বারা কুল স্ত্রীর পূজা এবং বামা
হইয়া পরাশক্তির পূজা করিতে হয়। তাহা হইলে বামাচার
হয়। যাহারা বামাচারী হইবেন, তাহারা এইরূপ বিধানে
কার্যাদি করিবেন। ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণের প্রকৃতিথণ্ডে লিথিত
আছে যে, যাহারা এই আচার অনুসারে চলিবেন, তাহাদের
নরক হইবে।

দ্যন জন্মরিপুলাভথত্রিগশ্চক্রমাঃ শুভফলপ্রদন্তদা।

স্বাত্মজাস্তা মৃতিবন্ধুধর্মগৈ বিধ্যতে ন বিবৃথৈইদি গ্রহঃ ।

বিক্রমার রিপুগঃ শুভঃ কুজঃ শুভিদান্তা মুতধর্মগৈঃ থগৈঃ।

চেম্নবিদ্ধ হনস্মুরপানৌ কিন্তু ঘর্ম ঘৃণিনা ন বিধ্যতে ॥

স্বাস্থাক্রমৃতিথারগঃ শুভোক্রস্তদা ন থলু বিধ্যতে যদা।

আাক্সজত্রিনবকাদ্যনৈধনপ্রাস্তাগৈবিবিধৃতির্নভশ্চরৈঃ ॥

থারধর্মতনরত্যানস্থিতে। নাকনারকপুরোহিতঃ শুভঃ।

বিপ্রদরদ্ধ থজলত্রিগৈর্ঘদা বিধ্যতে গগনচারিভির্নিই ॥

আস্তাষ্ট্ৰমতপোবায়ায় গো বিদ্ধ আন্দুজিদশোভনঃ স্মৃতঃ। নৈধনাস্ততমুকর্মধর্ম-ধী লাভবৈদ্ধিসহজন্থণেচরৈঃ॥ এষমত্র খচরবাধান্বিতা সংফলং নহি দিশস্তি গোচরে। বামবেধবিধিনা তু শোভনা অপামী শুভফলং দিশস্তালম্।" (জ্যোতিস্তন্ধ) "বংশ্বরহিতা বিপ্রা বেদান্তসেবিনঃ সদা। ভ্রষ্টাচারাশ্চ বামাশ্চ তে যান্তি নরকং গ্রুবম্॥" ( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২৪ অ° )

কিন্তু তত্ত্বে এই আচারের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

"চত্বারো দেবি বেদাছা পশুভাবে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

বামাছারর আচারা দিব্যে বীরে প্রতিষ্ঠিতাঃ॥"। (নিত্যতন্ত্র)

"সর্ব্বেভাশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং মহৎ।

বৈষ্ণবাহত্তমং শৈবং শৈবাদ্দিকণমূত্তমম্॥

দক্ষিণাছত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।

সিদ্ধান্তাহত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

( কুলার্ণবতন্ত্র ২ থণ্ড )

চারি বেদে পশুভাব প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বেদবিহিত আচার বা বৈদিক আচারই তান্ত্রিক মতে পশ্বাচার এবং বামাদি যে তিনটী আচার তাহা দিব্য ও বীরভাবে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ বামাদি যে আচার তাহা দিব্য ও বীরাচার। আচারের মধ্যে বেদাচার শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈশুবাচার এবং বৈশ্ববাচার হইতে শৈবাচার, শৈব হইতে দক্ষিণাচার, দক্ষিণ হইতে বামাচার, বাম হইতে দিদ্ধান্তাচার এবং দিদ্ধান্ত হইতে কৌলা-চার শ্রেষ্ঠ।

বামাচার মতে মন্তাদি দারা দেবীর অর্চ্চনা করিতে হয় সত্য, কিন্তু উহা সকলের পক্ষে বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ বামাচারী হইয়া দেবীকে মন্ত ও মাংস নিবেদন এবং নিজে সেবন করিবেন না।

"ন দতাৎ ব্রাহ্মণো মতং মহাদেব্যৈ কদাচন।
বামকামো ব্রাহ্মণোহি মতং মাংসং ন ভক্ষরেৎ॥" (তন্ত্রসার)
কুলন্ত্রীর পূজা, মত্তমাংসাদি পঞ্চতত্ত্ব ও থপুষ্প ব্যবহার
বামাচারের প্রধান লক্ষণ \*। মত্যাদি দান ও সেবন বামাচারীদিগের প্রধান কর্ত্তব্য। তৎপরে বামাস্বরূপা হইয়া পর্মাশক্তির
পূজা আবিশ্রক। ইহার অত্যরূপ করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না †।

রাত্রিতে গোপনে কুলক্রিয়া এবং দিবাভাগে বৈদিকক্রিয়াসাধনের বিধান আছে। বামাচারী কোলগণ চিত্ররূপ পুষ্প,
প্রাণরূপ ধ্প, তেজারূপ দীপ, বায়ুরূপ চামর প্রভৃতি করিত
উপাচার দ্বারা আন্তরিক সাধনা করিয়া থাকেন। ইহার
নাম অন্তর্গাগ। ষট্চক্রভেদ এই অন্তর্গাগের প্রধান অন্ধ।

[ यप्टेडक (मथ।]

অন্তর্যাগ সাধনে প্রবৃত্ত বীরাচারী বা বামাচারীরা মছ-

"পঞ্চত্ত্বং থপুল্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলবোষিতম্।
 বামাচারো ভবেত্তত্র বামা ভূতা যজেৎ পরাম্।" ( আচারভেদতক্ত্র )

"মদ্যং মাংসঞ্চ মংশুঞ্চ মৃত্যুটিমপুন্নেব চ।
 সকারপঞ্চলৈক মহাপাতকনাশন্ম ।" ( ভাষারহস্ত )

মাংসাদি দারা ভগবতীর অর্চনা করিয়া থাকেন। কুলার্ণবে এরপ সাধক দেবীর প্রিয় বিলয়া উক্ত ইইয়াছে। এমন কি, সকলকেই কুলশাস্ত্রকারগণ মহামাংসদারা পূজার বিধি দিয়াছেন,—

"শৈবে চ বৈষ্ণবে শাজে সৌরে চ গতদর্শনে।
বৌদ্ধে পাশুপতে সাংখ্যে ব্রতে কলামুখে তথা ॥
সদক্ষবামনিদ্ধান্তবৈদিকাদিয়ু পার্ব্ধতি।
বিনালিপিশিতাভ্যাঞ্চ পূজনং বিফলং ভবেং ॥" (কুলার্গব)
কুলার্গবে আরও লিখিত আছে যে, হুরা শক্তিস্বরূপ, মাংস
শিবস্বরূপ এবং এ শিব শক্তির ভক্তলোক স্বয়ং ভৈরবস্বরূপ !।

এদেশে বীরাচারীরা সাধারণতঃ চক্র করিয়া উপাসনা করে।
এই চক্রনির্মাণ-প্রণালী এইরূপ,—সাধকেরা চক্রাকারে বা শ্রেণীক্রমে আপনাপন শক্তির সহিত ললাটে চলন প্রলেগ দিয়া যুগ্মক্রমে ভৈরব-ভৈরবী ভাবে উপবেশন করে। তাহারা দলমধ্যস্থিত কোন স্ত্রীকে সাক্ষাৎ কালী বিবেচনা করিয়া মত্য-মাংস যোগে তাহার অর্চনা করিয়া থাকে। ক্রিরপ স্ত্রীলোককে এরূপে পুলা করিতে হয়, তন্ত্রে তাহা লিখিত আছে:—

> "নটী কাপালিকী বেশা রব্ধনী নাপিতাঙ্গনা। ব্রাহ্মণী শূদ্রকভা চ তথা গোপালকভাকা ॥ মালাকারশু কভা চ নবক্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। বিশেষবৈদগ্ধযুতা সর্ব্বাত্তব কুলাঙ্গনা ॥ রূপযৌবনসম্পন্না শীল-সৌভাগ্যশালিনী। পুদ্ধনীয়া প্রয়য়েন ততঃ সিন্ধির্ভবেদ্ধ্রম্ ॥" \$

> > ( গুপ্তসাধনতন্ত্র ১ম পটল )

চক্রগত পরপুরুষেরাই ঐ সমস্ত কুলস্ত্রীর পতি, কুলধর্ম্মে বিবাহিত-পতি পতি নহেন। ¶ পূজাকাল বিনা অন্ত সময়ে

া তদ্ধের এই ঘ্যাথ্যা পৃষ্ধর্মশান্ত বাইবেলেও আছে। পাতেরা বেমন শিবকে মাংস এবং শক্তিকে মদ্য বলেন, সেইক্লপ রোমান কার্থলিক্ পৃষ্টানেরাও যাও থাষ্টের রক্তকে মদ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

\$ রেবতীতত্ত্বে চণ্ডালী, যখনী, বৌদ্ধ, রঞ্জকী প্রভৃতি চৌষাট্টপ্রকার কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে। নিরুত্তরতন্ত্রকার বলেন, ঐ সকল শব্দ বর্ণবোধক নহে; উহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যাত্মন্ত্রানের গুণজ্ঞাপক।

"পূজাজব্যং সমালোক্য রজোহ্বস্থাং প্রকাশয়েং।
স্ব্ববর্ণোস্ভবা রম্যা রজকী সা প্রকীবিতা॥
আাত্মানং গোপয়েদ্ যা চ স্ব্বদা পশুসঙ্কটে।
স্ব্ববর্ণোস্কবা রম্যা গোপিনী সা প্রকীবিতা॥" (নিক্রব্রক্তর)

শ্ "আগনোজপতিঃ শস্কুরাগনোজপতিও'লঃ।

স পতিঃ কুলজারাশ্চ ন পতিশ্চ বিবাহিতঃ॥

বিবাহিতপতিত্যাগে দুবণং ন কুলার্চনে।

বিবাহিতং পতিং নৈব তাজেবেণোজকর্মণি॥" ( নিক্তরতয়)

পরপুরুষকে হাদরে স্থান দিবে না। বরং বেখার আরু সকলকে পরিতোষ করিবে। ॥

সাক্ষাৎ কালীস্বরূপা পূর্ব্বোক্তা কুলনারীকে পূজা করিয়া ধামাচারীরা মতাদি শোষণপূর্ব্বক পান করিয়া থাকেন । প্রাণ-তোষিণীতন্ত্রে লিখিত আছে ললাটে দিল্বুরচিহ্ন ও হত্তে মদিরাসব ধারণ করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক তাহা পান করিবে। হুরাপাত্র হত্তে ধারণ করিয়া তদগত ভাবে মত্তপাত্রের এইরূপ বন্দনা করিতে হয়—

শ্রীমন্তৈর বশেধর প্রবিলদ ক্রন্তামৃতপ্রাবিতম্ ক্রোধীধর যোগিনী স্বরগণৈঃ দিকৈঃ দমারাধিতম্। আনন্দার্থবকং মহাত্মকমিদং দাক্ষাৎ ত্রিপঞামৃতম্

বন্দে শ্রীপ্রমথং করাধুজগতং পাত্রং বিশুদ্ধিপ্রদম্॥" (শ্রামারহস্থ)

এইরপে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রদারা পাঁচ বার পাত্রের বন্দনা
করিয়া পাঁচ পাত্র মন্ত গ্রহণ করিবে। যে পর্যান্ত ইক্তিয় সকল
চঞ্চল না হয়, সে পর্যান্ত পান করিতে থাকিবে, তদনন্তর
চক্রীদের কল্যাণ ও তাহাদের বিপক্ষ বিনাশ উদ্দেশ্যে শান্তিস্তোত্র
গাঠ ও পরে আনন্দস্তোত্র পাঠ করিয়া কুলক্রিয়ার অন্তর্গান
করিতে হয়। তার পর আনন্দোল্লাস।—কুলার্ণবে ৫ম থণ্ডে উহা
লিখিত আছে। বাহল্য ভয়ে সে সকল গুহাতিগুহু ব্যাপার
লিখিত হইল না। [বীরাচারী দেখ।]

বামাচারিন্ (এ) বামাচারঃ অন্ত্যর্থে ইনি। বামাচারযুক্ত,
যাহারা বামাচার অবলম্বন করিয়াছেন।

वांगांशीएन (श्रः) शीन्तुका। (भन्छ)

বামাবর্ত্ত ( ত্রি ) বামেন আবর্ত্তঃ। বামদিক্ হইতে আবর্ত্তনযুক্ত, বামদিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।

वामावर्क्कला (प्रः) अकि । (देवकनिः)

বামাবর্ত্তা (স্ত্রী) আবর্ত্তকীলতা। (রাজনি°)

বামিক। ( স্ত্রী ) বামা-স্বার্থে কন্ টাপি অত ইছং। চণ্ডিক।।

"বহুবাস্ত চণ্ডিকা দৈব্যা বামিকা মূর্ত্তরঃ স্মৃতাঃ। লক্ষ্যাস্ত বামিকা মূর্ত্তিককা দহনতৈরবী।"

(কালিকাপু° ৭৭ অ°)

বামিন্ ( তি ) > বমনশাল। ২ উদিগরণশীল। (তৈত্তি°দ° ২াজাহাও)
ত বামাচারী।

বামিনী ( ত্রী ) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ-
"ষড়হাৎ সপ্তরাত্রাদা শুক্রং গর্ভাশয়ান্মরুৎ।

বমেৎ সরুজ্ নীরুজো বা যক্তাঃ সা বামিনী মতা॥"

(বাগ্ভট উ° ৩৩ অ°)

% "পূজাকালং বিনা নাঞ্চং পুরুষং মনসা স্পুশেৎ। । পূজাকালে চ দেবেশি বেভেব পরিতোষরেং ॥" (উত্তরতক্তর) যদি নারীর গভাশর হইতে ছয় বা সপ্ত রাত্রে শুক্র বেদনার সহিত বা বেদনারহিত ইইয়া নির্গত হয়, তাহা হইলে তাহাকে বামিনী কহে।

বামিয়ান্, আফগানস্থানের সীমান্তস্থিত একটা শৈলমালা, চীন-পরিব্রাজক এখানে এই নামে একটা নগর ও তথার বছ বৌদ্ধ-মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

বামিল ( তি ) বাম-ইলচ্। > দাস্তিক। ২ বাম। (মেদিনী ) বামী ( ত্ৰী ) বাম-ভীষ্। > শৃগালী। ২ বড়বা।

"অথোষ্ট্রবামী শতবাহিতার্থং প্রজেশ্বরং প্রীতমনাঃ মহর্ষিঃ॥" (রঘু৫।৩২) ৩ রাসভী, গর্দভী। (মেদিনী)

वागीय ভाষা (क्री) ভাষাগ্রন্থভেদ।

বামেতর ( ত্রি ) বামাদিতরঃ। দক্ষিণ, বাম হইতে ভিন্ন।

বামোর ( ত্রি ) স্থন্দর উরুবিশিষ্ট।

বামোর (স্ত্রী) বামৌ স্থলরে উর যক্তাঃ (সংহিতনাফলকণ-বামাদেশ্চ। পা ৪।১।৭০) ইতি উঙ্। নারীবিশেষ।

বাদ্মী (স্ত্রী) বৈদিক ঋষিকভাভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৪।৯।৩৮) বাদ্মেয় (পুং) বাদ্মীর অপত্য।

বাম্য ( ত্রি ) ১ বমনীয়, বমনযোগ্য। ( শাঙ্গ ধরসংহিতা )

২ বামসম্বন্ধীয়। (সাহিত্যদর্শণ) ও বামদেবের অশ্ব। (ভার° বনপ°)

বাত্র (পুং) ১ ব্যাত্রর গোত্রাপত্য। ২ সামভেদ। বাত্রাডি, যশোরের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবি°ত্র°২°১১।৩৮)

व्याप्त ( पूर ) > वत्रन । र माधन ।

বায়ক (পুং) বায়তীতি বৈ-খুল্। > সমূহ। (শব্দচ°) ২ তম্ভবায়।

"যত্র হ বিত্তগ্রহংপাপপুরুষং ধর্ম্মরাজপুরুষা বায়কা ইব সর্বতোহক্ষেয়ু সুবৈঃপরিবয়ন্তি॥" (ভাগবত এবহডাওড)

বায়ত (পুং) বরতের পুত্র। রাজা পাশগ্রম ইহার বংশধর ছিলেন। (ঋক্ ৭০৩২)

বায়তী, পশ্চিম বঙ্গবাদী নিমশ্রেণীর জাতিবিশেষ। চুণব্যবদায়ী জাতিবিশেষ। [বাইজী দেখ।]

বায়দি, মৎস্থবিশেষ ( Pseudentropius taakree )।

বায়দণ্ড (পুং) ৰায়স্ত দণ্ডঃ, যথা বায়তেখনেনেতি বায়, বায় এব দণ্ডঃ। বাপদণ্ড।

বায়ন (ফ্লী) পিষ্টকবিশেষ, পর্য্যায়—ব্রতোপায়ন, প্রহেণক।
দেবপূজায় বলির জন্ম প্রস্তুত পিষ্টকাদি অথবা বিবাহাদি শুভকর্মে
যে লচ্চুকাদি পিষ্টক প্রস্তুত হয়। (ত্রিকা°)

वांग्रनिन् (प्रः) श्रायिप्वरचन । ( मःस्रांतरकोम्मी )

বায়রজ্জু ( ফ্রী ) বস্ত্রবয়নের তাঁত বাঁধিবার দড়িবিশেষ।

বায়লপাড়, মাজ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার বায়লপাড়

ভালুকের সদর। এখানে প্রত্নতত্ত্বের নিদর্শনস্থরূপ রামস্বামীর একটা প্রাচীন মন্দির ও শিলাফলক আছে।

বায়ব (ত্রি) বারোরয়ং বায়্-অণ্। বায়্ সম্বন্ধীয়। বায়ব-ভীষ্। বায়বী—উত্তরপশ্চিম দিক্। (জটাধর) ২ কার্তি-কেয়ায়্চর মাতৃভেদ। (ভারত ১৪৬।৩৭)

বায়বীয় ( তি ) বায়ুসম্বনীয়। যথা বায়বীয় পরমাণু।

বায়ব্য (ত্রি) বায়্দে বিতাস্তেতি বায়—( বায়ৃতুপিক্রমসো ষৎ।
পা ৪। ২০১) ইতি যৎ। বায়ু সম্বন্ধি দিগাদি। উত্তরপশ্চিম
দিক্। ২ বায়ুদেবতাক পশু ও হরি প্রভৃতি, যাহার অধিষ্ঠাত্রী
দেবতা বায়ু, তাহাকে বায়ব্য কহে।

"বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে" ( ঋক্ ১০।৯০।৮ ) 'বায়ব্যান্ বায়ুদেবতাকান' ( সায়ণ )

(ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ২৪ হাজার ৬ শত শ্লোকাত্মক বায়ু পুরাণ, এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একথানি।

[ পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

"অযুতং বামনাথ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্শতানি চ।
চতুৰ্ব্বিংশতিসংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক ॥" (দেবীভা° ১।৩।৭)
৪ অস্ত্রবিশেষ। (ভারত ১।১৩৬।১৯)

বার্স (পুং) বয়তে ইতি বয়—গতে (বয়শ্চ। উণ্ ৩) ২০)
ইতি অসচ্, সচ — কিং। ১ অগুরুবৃক্ষ। ২ প্রীবাস। ৩ কাক।
অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—অরুণ প্রেনীনামক পত্নীতে জটায়
ও সম্পাতি নামে হুইটা পুত্র উৎপাদন করেন, এই জটায় হইতে
কাকের জন্ম।

"অরণস্থ ভার্যা শ্রেনী বীর্যবস্তৌ মহাবলো। সম্পাতিশ্চ জটায়্শ্চ প্রভূতৌ পক্ষিসভমৌ। সম্পাতির্জনয়ন্ গুধান্ কাকাঃ পুতা জটায়ুষঃ॥"

(বহ্নপুরাণ বারাহপ্রাহর্ভাব নামাধ্যায়)

কাকের একচকু নাশের কারণ নরসিংহপুরাণে এইরপ লিখিত আছে যে, যখন চিত্রকৃট পর্বতে রাম ও সীতা অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদা একটা কাক সীতার স্তন-দেশ বিদারণ করিয়া দিয়াছিল, এ বিদারিত স্তন হইতে মক্ত নির্গত হইতে থাকিলে রামচন্দ্র জানিতে পারিয়া কাককে মধ করিবার জন্ম ঐষিকান্ত্র নিক্ষেপ করেন। এ কাক ইন্দ্রের পুত্র, স্কৃত্রাং তথন এ কাক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিল। ইন্দ্র তথন আর কোন উপায় না দেখিয়া দেবগণের সহিত রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া এ কাকের প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। তথন রামচন্দ্র কহিলেন, আমার অন্ত নিক্ষল হই-বার নহে। অতএব এ কাক একটা চক্ষু প্রদান করক। কাক চক্ষু দিতে চাহিলে ঐ বাণ একচক্ষু নষ্ট করিয়া স্থির হইল। তদবধি কাকদিগের এক চকু হইয়াছে। ( নরসিংহপু° ৪৩ অ°)

পূরকপিগুদানের পর কাকদিগের উদ্দেশে বলি দিতে হয়।
কাক ধর্মাধর্মের সাক্ষী, এবং পিগুদানাদির বিষয় খমলোকে
যাইয়া খমরাজের নিকট বলিয়া থাকে। নবার শ্রাদ্ধের পরও
কাকের উদ্দেশে বলি দিবার প্রথা আছে। কাকচরিত্র জানিতে
পারিলে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান বিষয় সকল অবগত হওয়া
যায়। [বিশেষ বিবরণ কাকশব্দে দেখ]

( जि ) २ वायम मध्यो।

"অধীত্য বায়সীং বিভাং শংসম্ভি মম বায়সাঃ।

অনাগতমতীতঞ্চ যঞ্চ সংপ্রতিবর্ত্ততে ॥" (ভারত ১২।৮২।৭)

বায়সজ্জ্বা (স্ত্রী) কাকজ্জ্বা। (বৈছক্ষি°) গুঞ্জামূল। (চক্রদ°) ু বায়স্তক্ত্ব (পুং) তন্নামক হনুর উভয় সন্ধি। (সুশ্রুতস° ৫ অ°)

২ কাকতুণ্ডিকা, কুচ। ৩ কাকের টুটী।

বায়সতীর (ক্লী) নগরভেদ।

ব্বায়সবিত্যা (স্ত্রী) বায়স সম্বন্ধীয় বিতা। কাকচরিত্র।

বায়সাদনী (স্ত্রী) বায়সেন অন্ততে ইতি অদ-কর্মণি লাট্, ভীপ্। ১ মহাজ্যোতিমতী। ২ কাকতুণ্ডী। (রাজনি°)

বায়সান্তক (পুং) পেচক।

বায়সারাতি (পুং) বায়সভ অরাতিঃ শত্রঃ। পেচক। (অমর) বায়সাহবা (স্ত্রী) বায়সভ আহবা নাম ষভাঃ। ১ কাকনামা। ২ কাকমাচী। (রাজনি°)

বায়সী (স্ত্রী) বায়সানামিয়মিতি তৎপ্রিয়ম্বাৎ, বায়স-অণ্-ভীষ্। কাকোডুম্বরিকা, কাকমানী। (মেদিনী) ২ মহা-জ্যোতিম্বতী। ৩ কাকনাম। ৪ কাকতুণ্ডী। (রাজনি°) ৪ খেতগুঞ্জা। ৫ কাকজজ্মা। ৬ মহাকরঞ্জ। (বৈত্বকনি°)

বায়সীবল্লী (স্ত্রী) করঞ্জবল্লী, লতাকরঞ্জ। (বৈন্তক নি॰)
বায়সীশাক (ক্লী) শাকবিশেষ, কাকমাচী শাক। (বাগ্ভট)
বায়সেক্ষু (পুং) বায়সানামিক্রবিব প্রিয়ম্বাৎ। কাশ। (রাজনি॰)
বায়সোলিকা (স্ত্রী) বায়সোলী স্বার্থে কন্, টাপ্। কাকোলী,
কাঁকলা। ২ মধ্লী, মাল কাঁকড়ী। (রত্নমালা) ৩ মহাজ্যোতিমতী লতা। (রাজনি॰) ৪ পত্রশাকবিশেষ। চলিত
কাণছিলা। (পর্যায়মুক্তা॰)

বায়সোলা (স্ত্রী) বায়সান্ ওলগুয়তীতি ওলড়ি-উৎক্ষেপে 'অন্তেম্বপি দৃখ্যতে' ইতি ড শক্ষাদিয়াৎ অস্ত লোপ:। কাকোলী। (অমর)

বায়ু (পুং) বাতীতি বা গতিগন্ধনয়োঃ ( ক্বাপাজিমিস্বদি-সাধ্যশৃত্য উণ্। উণা° ১۱১) ইতি উণ্(আতো যুক্ চিণ্ ক্লডোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ইতি যুক্। পঞ্চভূতের অন্তর্গত ভূতবিশেষ। যিনি প্রবাহিত হন, চলিত বাতাস। পর্যায় শ্বসন, ম্পর্শন, মাতরিশ্বা, সদাগতি, প্রদর্শ, গন্ধবহ, গন্ধবাহ, অনিল, আগুগ, সমীর, মারুত, মরুৎ, জগৎপ্রাণ, সমীরণ, নভস্বান, বাত, প্রন, প্রমান, প্রভন্ধন। (অমর) অজগৎপ্রাণ, থশ্বাস, বাহ, ধ্লিধবজ, ফণিপ্রিয়, বাতি, নভঃপ্রাণ, ভোগিকান্ত, স্বকম্পন, অফতি, কম্পলন্ধা, শসীনি, আবক, হরি। (শন্ধরত্বাবলী) বাস, স্থথাশ, মৃগবাহন, সার, চঞ্চল, বিহগ, প্রকম্পন, নভঃস্বর, নিশ্বাসক, স্তনুন, পৃষতাংপতিঃ। (জটাধর)

বেদান্তমতে আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। যথন ভগবান্ চরাচর জগৎ স্থাষ্ট করিবার ইচ্ছা করেন তথন প্রথমে আত্মা হইতে আকাশের, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হয়।

"তত্মাদেত্মাদান্ত্রনঃ আকাশঃ সন্তৃতঃ আকাশাদায়ুঃ বায়ো-রগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভঃ পৃথিবী চোৎপত্ততে" (শ্রুতি) বায়ু পঞ্চভূতের মধ্যে দ্বিতীয় এবং আকাশ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে, এইজন্ম ইহার ছুইটা গুণ শব্দ ও স্পর্ম।

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়। উদ্ধিগমনশীল নাসাগ্রন্থানস্থিত বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল
পায় আদি স্থান স্থিত বায়ুর নাম অপান, সকল নাড়ীতে
গমনশীল সমস্ত শরীরস্থায়ী বায়ুর নাম ব্যান, উদ্ধ্ গমনশীল
কণ্ঠস্থায়ী উৎক্রমণশীল বায়ুর নাম উদান, ভুক্ত পীত অন্ন
জলাদির সমীকরণকারী বায়ুর নাম সমান। সমীকরণ শব্দে
পরিপাক করণ অর্থাৎ রস, রুধির, গুক্রপুরীযাদিকরণ, আমরা
্যে সকল জ্ব্যাদি ভোজন করি, একমাত্র বায়ুই ঐ সকল
পরিপাক করিয়া থাকে।

সাংখ্যাচার্য্যেরা নাগ, কুর্ম, কুকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পাঁচটী বায়ু স্বীকার করিয়া থাকেন। উদ্গিরণকারী বায়ুর নাম কুর্ম, কুষাজনক বায়ুকে কুকর, জুম্ভনকারী বায়ুর নাম দেবদত্ত, ও পোষণকারী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ প্রাণাদি যে পঞ্চ বায়ু স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু নাগাদি পঞ্চবায়ু উক্ত প্রাণাদি পঞ্চকের মধ্যে অবস্থিত থাকায় পঞ্চবায়ু স্বীকারেই এই সকল বায়ুর সিদ্ধি হইয়াছে।

"বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ।
প্রাণোনাম প্রাগ্ গমনবান নাসাগ্রন্থানবর্ত্তী।
প্রপানোনাম প্রবাগ গমনবান পাষাদি স্থানবর্ত্তী।
ব্যানোনাম বিশ্বগ গমনবানখিলশরীরবর্তী।
উদানঃ কণ্ঠস্থানীয়ঃ উদ্ধিগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ।

সমানঃ শ্রীরমধ্যগতাশিতপীতানাদিসমীকরণকরঃ। সমী করণস্ত পরিপাককরণং রসরুধির-শুক্রপুরীষাদিকরণম্।

কেচিত্র নাগকুর্মক্রকরদেবদন্তধনঞ্জয়াথ্যাঃ পঞ্চান্তে বায়বঃ
সন্তীত্যাহঃ। তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ। কুর্ম নিমীলনাদিকরঃ।
কুকরঃ কুধাকরঃ। দেবদন্তঃ ভূন্তণকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ।
এতেবাং প্রাণাদিমন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঠেকবেতি কেচিৎ। ইদং
প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগতরজোহংশেভ্যো মিলিতেভ্য
উৎপদ্যতে" (বেদান্তসার)

এই প্রাণাদি পঞ্চবায় মিলিত আকাশাদি পঞ্চভূতের রজো
হংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণাদি পঞ্চবায়ু পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত

হয়। গমনাগমনাদি ক্রিয়াস্বভাব বলিয়া এই পঞ্চবায়ুকে রজো
হংশের কার্য্য বলা যায়। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে—

"অপাকজানুষ্ণাশীতম্পর্শস্ত পবনো মতঃ। তির্য্যগ্গমনবানেষ জ্ঞেন্তঃ ম্পর্শাদিলিঙ্গকঃ॥ পূর্ব্ববন্নিত্যতাযুক্তং দেহব্যাপিত্বগিন্দ্রিম্। প্রাণাদিস্ত মহাবায়ু পর্য্যস্ত বিষয়ো মতঃ॥"(ভাষাপরিচ্ছেদ)

অপাকজ ও অনুফশীতস্পর্শ বায়ুর ধর্ম, ইহা তির্যাগ্-গমনবিশিষ্ট, এবং স্পর্শাদিলিঙ্গক অর্থাৎ স্পর্শদারা ইহাকে জানা যায়। শব্দ, স্পর্শ, ধৃতি ও কম্পদারা বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে অর্থাৎ বিজাতীয় স্পর্শ, বিলক্ষণশব্দ তুর্ণাদির ধৃতি ও শাথাদির কর্মদারাই বায়ুর জ্ঞান হইয়া থাকে।

ষে দ্রব্যে রূপ নাই স্পর্শ আছে, তাহার নাম বায়। পৃথিবী, জল ও তেজাদ্রব্যে রূপ আছে, আকাশাদি দ্রব্যে স্পর্শ নাই, এই জন্ম উহারা বায়ু নহে। বায়ু ছই প্রকার, নিত্য ও অনিত্য, বায়বীয় পরমাণু নিত্য তদ্তির বায়ু অনিত্য। অনিত্য বায়ু তিন প্রকার, শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। বায়ুলোকস্থ জীবদিগের শরীর বায়বীয়। ব্যজনবায়ু অঙ্গ-সঙ্গিজনের শীতল-স্পর্শের অভিব্যক্তি করে, ছগিন্দ্রিয়ও স্পর্শমাত্রের অভিব্যক্তক, অতএব উহা বায়বীয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন সমস্ত বায়ুর সাধারণ নাম বিষয়। জন্মব্যমাত্রেই পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই ভূতচতুষ্টয়ের অলাধিক পরিমাণে সম্বন্ধ আছে এবং এই ভূতচতুষ্টয় জন্মব্যের আরম্ভক বা সমবায়িকারণ।

শব্দের আশ্রয় দ্রব্যের নাম আকাশ। শব্দের অবশ্রষ্ট একটা অধিকরণ বা আশ্রয় আছে, তাহাই আকাশ। শব্দের উৎপত্তির জন্ম বায়ুর অবশ্রম থাকিলেও বায়ুশব্দের আশ্রয় নহে। কারণ বায়ুর একটা বিশেষ গুণ স্পর্শ। এই স্পর্শ যাবদ দ্রব্যভাবী, অর্থাৎ বায়ু যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ভাহার স্পর্শ গুণও থাকে। শব্দ কিন্তু সেইরূপ নহে। বায়ু থাকিতেও শব্দ

নষ্ট হইরা যায়। বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শের সহিত এইরূপ বৈলক্ষণ্য থাকায় শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ নহে। শব্দ বায়ুর বিশেষ গুণ হইলে স্পর্শের স্থায় উহাও যাবদ দ্রব্যভাবী হইত।

পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, উহা পুর্ব্বে বিশিয়াছি। অদৃষ্টযুক্ত আত্মার সংযোগে প্রথমে পরনগরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। পরনপরমাণু সকলের পরম্পার সংযোগে ছাণুকাদিক্রমে মহান্ বায়ু উৎপত্ত এবং অনবরত কম্পমান হইয়া আকাশে অবস্থিত হয়। তির্য্যগ্গমন বায়ুর স্বভাব। তৎকালে এমন অপর কোনও ক্রেরে উৎপত্তি হয় নাই, যাহাদারা বায়ুর বেগ প্রতিহত হইতে পারে। স্নতরাং বায়ু অনবরতঃ কম্পমান হইয়াই অবস্থিত থাকে। বায়ু স্ফৃষ্টির পরে ঐ রূপে আপ্য বা জলীয় পরমাণুতে কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া ছাণুকাদিক্রমে মহান্ সলিলরাশি উৎপত্ন এবং বায়ুবেগে কম্পমান হইয়া বায়ুতে অবস্থিত হয়। ( য়ায়দ ) বৈশেষিকদর্শনকার বলেন—

"ল্পাশবান্ বায়ুঃ"---৪।২।১

শঙ্করমিশ্র বায়ুর লক্ষণে লিখিয়াছেন—

''ল্পার্শতর-বিশেষগুণাসমানাধিকরণ-বিশেষগুণসমানাধিকরণ-জাতিমতং বায়ু-লকণ্য ।"

অর্থাৎ পদার্থের যে জাতিতে স্পর্শগুণ ব্যতীত অন্তান্ত গুণসমূহের অসমানাধিকরণবিশিষ্ট বিশেষগুণের সমানাধিকরণ-জাতিমত্ব বিভ্যমান উহাই বায়ু। মহর্ষি কণাদ কেবল স্পর্শগুণ দারাই বায়ুলক্ষণ সিদ্ধ করিয়াছেন। মহর্ষি কণাদ বায়ুসাধন-প্রাকরণে লিথিয়াছেন—

ল্পার্শক বারো:--৯I২I১

শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক হুত্তের উপস্কারে লিথিয়াছেন—

"চ"কারাৎ "শব্দ ধৃতিকম্পা" সমুচ্চীয়ন্তে।

অর্থাৎ শক্ষার্শন্ত" শব্দের অন্তে যে "চ"কার আছে এই চকার সম্চার অর্থে ব্যবহৃত হইরাছে, ইহাতে শব্দ, খৃতি ও কম্পা এই তিনটীও বায়ুলক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ব্ঝিতে হইবে। শব্দ ম্পার্শবং বেগবং দ্রব্যাভিঘাতনিমিত্তক, শব্দসন্ততি বায়ুর একটী লক্ষণ। দণ্ডাভিঘাতে ভেরীতে যে শব্দ সমুভূত হয়, উহার সেই শব্দ-সন্তান বায়ুরই লক্ষণ। আকাশে তৃণতুলাদি বিধৃত অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, উহাও বায়ুর অন্তিত্বের পরিচায়ক; ইহাই খৃতির উদাহরণ। এই প্রকার বায়ুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে কম্পাও একটি লক্ষণ। বায়ুসম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনে দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে অতি বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সাংখ্যদর্শন মতে শক্তনাত্র ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, এই জন্ম বায়ুর হুইটী গুণ, শক্ব ও স্পর্শ। যে যাহা হইতে জন্মে, সে তাহার গুণ পায় এবং নিজেরও একটী বিশেষ গুণ থাকে, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, এবং শক্তনাত্র হইতে হইয়াছে বলিয়া শব্দ ও বায়ুর গুণ জানিতে হইবে। সাংখ্যকারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ লিখিয়াছেন—

"শসত্মাত্রাণাকাশং স্পর্শতমাত্রাধায়ুঃ রূপত্মাত্রান্তেরঃ রসত্মাত্রাণাণঃ গলতমাত্রাং পৃথিবী এবং পঞ্চত্তঃ পরমাণুভাঃ পঞ্চ মহাভূতান্যুৎপদ্যন্তে।" কিন্তু বাচস্পতিমিশ্র বলেন—

''শব্দত্মাত্রসহিতাৎ স্পর্শতন্মাত্রাদ্ বায়ুঃ—শব্দস্পর্শগুণঃ।" ইত্যাদি। সাংথ্যকারিকার—

"দামান্তকরণ্বৃত্তিপ্রাণাদ্যা: বায়ব: পঞ্চ।" ২৯ সূত্র।

এই স্ত্রের ভাষ্যে গৌড়পাদমুনি পঞ্চবায়্র ক্রিয়াসম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ বহুঅর্থপ্রকাশক অনেক কথা লিখিয়াচেন।

প্রাণে লিখিত আছে যে, বায়ু উনপঞ্চাশৎ, ইহারা সকলে অদিতির প্তা, ইন্দ্র ইহাদিগকে দেবছপ্রদান করেন। এই বায়ু দেহের বাহ্ন ও অন্তর্ভেদে দশপ্রকার। যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান, নাগ, কুর্ম্ম, ক্বকর, দেবদন্ত ও ধনঞ্জয়। এই দশপ্রকার বায়ুর কার্য্য। যথা, প্রাণবায়ুর কার্য্য—বহির্গমন, অপানের কর্ম্ম—অধাগমন,ব্যানের কার্য্য—আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কার্য্য—অসত পীতাদির সমতানয়ন, উদানের কর্ম্ম—উর্দ্ধনয়ন। এই পাঁচটী বায়ু আন্তর অর্থাৎ ইহারা শরীরাভ্যন্তরে কার্য্য করিয়া থাকে। নাগাদি পাঁচটী বায়ু বাহ্ন অর্থাৎ শরীর-বহির্ভাগে কার্য্য করে। যে ক্রিয়া দ্বারা উদ্গার কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই বায়ুর নাম নাগ, এইরূপ উন্মীলনকারী বায়ুর নাম কুর্ম্ম, ক্ষুধাকর বায়ু ক্বর, জৃন্তণকর দেবদন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী বায়ুর নাম ধনঞ্জয়। (ভাগবত) [মকৎ শব্দে পৌরাণিক বিবরণ দ্রুইব্য়া]

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বায়ু পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ, ইহারা বিকৃত হইলে দেহ নষ্ট হয় এবং অবিকৃত অবস্থায় থাকিলে শরীর স্কন্থ থাকে।

বায়ুর স্বরূপ যথা—বায়ু অন্তান্ত দোষ, ধাতু ও মল প্রভৃতির প্রেরক অর্থাৎ ইহাদিগকে স্থানান্তরে প্রেরণ করে, আগুকারী, রজোগুণাত্মক, স্ক্রা, কক্রা, শীতগুণযুক্ত, লঘু ও গমনশীল। অন্তান্ত বৈল্পক গ্রন্থে উক্ত ইইয়াছে যে, অবিকৃত বায়ু দারা উৎসাহ, শাস, প্রশাস, চেষ্টা (কায়িক ব্যাপার), বেগ, প্রবৃত্তি, ধাতু ও ইন্রিয়সমূহের পট্তা এবং হৃদয়, ইন্রিয় ও চিত্তধারণ এই সকল ক্রিয়া সমাক্রপে সম্পাদন হইয়া থাকে। ইহা রজোগুণাত্মক, স্ক্রা, শীতগুণাত্মক, লঘু, গতিশীল, থর, মৃত্ত, যোগবাহী ও সংযোগক দারা উভয় প্রকার ইইয়া থাকে। তেজের সহিত সংযুক্ত হইলে ও সোমযুক্ত হইলে শীতজনক এবং দেহোৎপাদক সামগ্রী সমূহ বিভাগপূর্মক ভিন্ন ভিন্ন আকারে যথাযোগ্য স্থানে উপনীত হয়, এ কারণ দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুকেই প্রধান বলা যায়। পকাশয়, কটী, সক্থি, স্রোতঃসমূহ,

অস্থি ও ম্পর্শেক্তিয় (ত্বক্) এই সকল বায়ুর স্থান, তন্মধ্যে পকাশয় প্রধান স্থান।

বায়

একমাত্র বায়ু পিত্তের স্থায় নামভেদে, স্থানভেদে ও ক্রিয়াভেদে পাঁচ প্রকার। যথা উদান, প্রাণ, সমান, অপান ও
ব্যান। স্থান ও ক্রিয়াভেদে একই বায়ু ঐ সকল পৃথক পৃথক
নামে অভিহিত হইয়াছে। কৡ, হৃদয়, অয়্যাশয়, মলাশয় ও
সমস্ত শরীর এই পঞ্চ স্থানে যথাক্রমে উদান, প্রাণ, সমান,
অপান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু অবস্থিতি করে, যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস কালে উর্জ্ঞামী হয়, অর্থাৎ শরীর হইতে বহির্গত হয়,
তাহাকে উদান বায়ু কহে। এই উদান বায়ু য়ারা বাক্যকথন ও
সঙ্গীত প্রভৃতি ক্রিয়া নির্কাহ হয়, ইহা বিক্কতিপ্রাপ্ত হইলেই
দেহে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে।

শ্বাসপ্রথাসকালে যে বায়ু দেহমধ্যে প্রবেশ করে, তাহার নাম প্রোণবায়ু। এই বায়ু দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য সকল উদর মধ্যে প্রবিষ্ঠ হয়, ইহা জীবনরক্ষার প্রধান কারণ। কিন্তু এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিকা ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে।

ষে বায়ু আমাশয়ে ও পকাশয়ে বিচরণ করে, তাহার নাম
সমান বায়ু। এই সমান বায়ু অগ্নির সহিত সংযুক্ত হইয়া
উদরস্থিত অয় পরিপাক করে এবং অয় পরিপাক হইয়া যে রস
ও মলাদি উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক্ করিয়া থাকে, কিন্তু এই
সমান বায়ু যদি দূষিত হয়, তাহা হইলে মন্দাগ্নি, অতিসার ও
গুলা প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অপানবায়ু পকাশ্য়ে অবস্থিতি করিয়া যথাকালে বায়ু, মল মূত্র, শুক্র, ও আর্ত্তবকে অধঃপ্রেরণ করায়। এই অপানবায়ু দূষিত হইলে বস্তিও গুহুদেশ সংশ্রিত নানাপ্রকার ঘোরতর রোগ এবং শুক্রদোষ, প্রমেহ এবং ব্যান ও অপানবায়ু কুপিত হইলে যে সকল রোগ হইতে পারে, সেই সকল রোগ জ্মিয়া থাকে।

সর্ব্বদেহচারী ব্যান বায়ু দারা রস বহন, ঘর্ম ও রক্তস্রাব এবং গমন, উপক্ষেপণ, উৎক্ষেপণ, নিমেষ ও উন্মেষ, এই পাঁচ প্রকার চেষ্টা নির্বাহিত হয়।

দেহীদিগের প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ুতে সম্বন্ধ, অর্থাৎ প্রায় সকল ক্রিয়াই ব্যান বায়ু দারা সম্পন্ন হয়। এই বায়ুর প্রশুন্দন, উদ্বহন, পূরণ, বিরেচন ও ধারণ এই পাঁচ প্রকার ক্রিয়া। ইহা কুপিত হইলে প্রায় সর্বদেহগত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত পাঁচ প্রকার বায়ু একত্র কুপিত হইলে নিশ্চয়ই শরীর বিনষ্ট হয়।

বায়ুব কার্য্য---আশার সকলের মধ্যে আমাশার শ্লেমার, পিতাশার পিত্রের এবং প্রকাশয় বায়ুর অবস্থিতি স্থান ৷ এই তিন দোষ শরীরের সর্ব্বভিই সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। এই বিদোষ মধ্যে বায়ু শরীরস্থ যাবতীয় ধাতু ও মলাদি পদার্থকে চালিত করে, এবং বায়ু দারাই উৎসাহ, খাস, প্রখাস, চেষ্টা, বেগ প্রভৃতি ও ইন্দ্রিয়সমূহের কার্য্য প্রভৃতি সম্পাদিত হইয়া থাকে। বায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ, স্ক্রু, শীতল, লঘু, গতিশীল, আশুকারী, থর, মৃহ ও যোগবাহী। সদ্দিলংশ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিক্রেপ, মুদ্গরাদি আঘাতের ভায় বা শূল নিথাতের ভায় অথবা স্ফ্রীবেধের ভায়, বিদারণের ভায়, অথবা রজ্জ্বারা বন্ধনের ভায় বেদনা, স্পর্শাক্ততা, অঙ্গের অবসরতা, মলমূত্রাদির অনির্গম ও শোষণ, অঙ্গভঙ্গ, শিরাদির সঙ্কোচ, রোমাঞ্চ, কম্প্র, কর্মান্ত্রাদ, অন্থিরতা, সহিদ্রতা, রসাদির শোষণ, স্পান্তর, স্থার বায়ু কুপিত হুইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

বায়প্রকোপ ও শান্তি—বায় কি কারণে কুপিত হয়, আবার কোন উপায়ইে বা বায়র প্রকোপ শান্তি হইয়া থাকে, এ সম্বন্ধে বৈছকগ্রন্থে লিখিত আছে, যথা—বলবান্ জীবের সহিত ময়য়ৢয়, অতিরিক্ত ব্যায়াম, অধিক মৈথুন, অত্যন্ত অধায়ন, উচ্চন্থান হইতে পতন, বেগে গমন, পীড়ন বা আঘাতপ্রাপ্তি, লজ্মন, সন্তরণ, রাত্রিজাগরণ, ভারবহন, পর্যটন, অখাদি যানে অতিরিক্ত গমন; মলমূত্র, অধোবায়ু, শুক্র, বিমি, উদ্গার, হাঁচি, ও অক্রর বেগধারণ, কটু, তিক্ত, কয়য়য়, রুক্ষ, লঘু ও শীতলাজব্য, শুক্ষ শাক, শুক্ষ মাংস, বোরো, কোদ, উদ্লালক, শ্রামাক ও নীবার ধাল্য, মুগ, মহর, অভ্হর ও শিম প্রভৃতি দ্রব্য ভোজন, উপবাস, বিষমাশন, অজীর্ণসন্তে ভোজন, বর্ষাঝাত্রু, মেঘাগমকাল, ভুক্তায়ের পরিপাককাল, অপরাহ্নকাল, এবং বায়ুপ্রবাহের সময় এই সকলই বায়ুপ্রকোপের কারণ।

ঘৃত তৈলাদি স্নেহপান, স্বেদ প্রয়োগ, অন্ন বমন, বিরেচন, অনুবাদন, মধুর, অন্ন, লবণ ও উফদ্রব্য ভোজন, তৈলাভ্যঙ্গ, বস্ত্রাদি দারা বেষ্টন, ভয়প্রদর্শন, দশমূল কাথাদির প্রদেক, পোষ্টক ও গৌড়িক মভপান, পরিপুষ্ট মাংসের রসভোজন এবং স্থাস্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি কারণে বায়ুর শান্তি হইয়া থাকে।

বায়ুর গুণ—অত্যন্ত বায়ু কক্ষতাজনক, বিবর্ণতাজনক ও গুলতাকারক; দাহ, পিন্ত, স্বেদ, মৃদ্ধা, ও পিপাসানাশক। অপ্রবাত অর্থাৎ বায়ুশৃত্ত স্থান ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। স্থাজনক বায়ু অর্থাৎ অল্ল আল শীতল বায়ু—গ্রাম্মকাল হইতে শরৎকাল পর্যান্ত সেবনীয়। পরমায়ু ও আরোগ্যের নিমিন্ত সর্বনা বায়ুশৃত্ত স্থানে অবস্থান করিবে।

পূর্বদিগ্ভব বায়ু—গুরু, উষ্ণ, স্লিগ্ধ, রক্তদূষক, বিদাহী, ও বায়ুবর্দ্ধক, ইহা প্রান্ত ও ক্ষীণকফ ব্যক্তির হিতজনক, স্বাহ্ অর্থাৎ জ্ব্যাদ্র্যসমূহের মধুরতাবদ্ধিক, লবণ রস, অভিযালী এবং অগ্লোষ, অর্শ, বিষ, ক্রমি, সন্নিপাত, জর, খাস ও আমবাতজনক।

দক্ষিণদিগ্ভব বায়্—স্বাহ্ন, রক্তপিত্তনাশক, লঘু, শীতবীর্য্য, বলকারক, চকুর হিতকর, এই বায়ু শরীরস্থ বায়ুর বর্দ্ধক নহে।

পশ্চিমনিগ্ভব বায়ু-তীক্ষ্ণ, শোধক, বলকারক, লঘু, বায়ু-বৰ্দ্ধক এবং মেদ, পিত্ত ও কফনাশক।

উত্তরদিগ্ভব বায়ু—শীতল, মিগ্ধ, ব্যাধিপীড়িতগণের ত্রিদোষ-প্রাকোপক, ক্লেদক, স্থান্তিদিগের বলকারক, মধুর এবং মুহবীর্যা।

অধিকোণোত্তব বায়ু—দাহজনক ও রুক্ষ। নৈশ তিকোণোভববায়ু অবিদাহী। বায়ুকোণোত্তব বায়ু তিক্ত রস। ঈশানকোণোভব বায়ু কটুরস। বিশ্বগ্বায়ু অর্থাৎ সর্বব্যাপি বায়ু পরমায়ুর
অহিতকর, এবং প্রাণীদিগের বহুবিধ রোগজনক, অতএব
বিশ্বয়ায়ু সেবন করিবে না, সেবন করিলে অস্থথের কারণ হয়।

ব্যজন সঞ্চালিত বায়ু দাহ, স্বেদ, মৃত্র্য ও প্রান্তিনাশক। তালর্স্তসঞ্চালিত বায়ু ত্রিদোষনাশক। বংশ ব্যজন সঞ্চালিত বায়ু উষ্ণ ও রক্তপিত প্রকোপক। চামর, বস্ত্র, ময়ুরপাথা, এবং বেত্রজ ব্যজন বায়ু ত্রিদোষনাশক, স্নিশ্ন ও হৃদয়্গ্রাহী, ব্যজন-সমূহের মধ্যে ইহারা প্রশন্ত।

শর্কব্যাপী, আশুকারী, বলবান্, অন্নকোপন, স্বাতস্ত্র এবং বছরোগপ্রদ এই সকল গুণ বায়ুতে থাকায় বায়ু সকল দোষ অপেক্ষা প্রবল । বায়ুপ্রকৃতির লক্ষণ—বাতপ্রকৃতির মনুয্যগণ জাগরণশীল, অন্নকেশবিশিষ্ঠ, হস্ত ও পদ ফুটিত, ক্লশ, ক্রতগামী, অত্যন্ত বাক্যবায়ী, কৃক্ষ এবং স্বপ্লাবস্থায় আকাশভরে গমন করিতেছে, এইরূপ দর্শন করে।

বাগ্ভট বলেন যে, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ প্রায়ই লোষাত্মক অর্থাৎ দোষবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদিগের কেশ ও হস্তপদাদি কাটা কাটা এবং ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়। বাতপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ শীতদেষী, চঞ্চলধৃতি, চঞ্চল ত্মরণশক্তি, চঞ্চলবৃদ্ধি, চঞ্চলগতি ও চঞ্চলকার্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তির কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, মন সর্ব্বদাই সন্দিশ্ধ থাকে। ইহারা অনর্থক বাক্য প্রয়োগ করে, ইহারা অনুষত্তি ও অন্ধ্রমন্ত্রক, অন্তক্ষ, অন্তায়ঃ এবং অন্তনিদ্রাধিশিষ্ট। বাক্য ক্ষীণ ও গদ্গদ স্বর্যুক্ত ও ভালা ভালা অর্থাৎ বাক্য যেন কণ্ঠ হইতে ছিড়িয়া নির্গত হয়। ইহারা নাস্তিক, বিলাদপর, সঙ্গীত, হাস্ত, মৃগয়া ও পাপকর্মে অত্যন্ত লালসায়িত। মধুর, অয় এবং লবণরস্বিশিষ্ট ও উষ্ণদ্রব্যাপ্রিয়, ক্ষণ ও দীর্ঘাক্তিবিশিষ্ট হয়া থাকে। ইহারা চলিয়া যাইবার সময় ইহাদের পায় মট্

মট শক হয়, কোন বিষয়ের দৃঢ়তা থাকে না, এবং অজিতেন্দ্রিয় হয়। বাতপ্রকৃতিব্যক্তি সেবার উপযুক্ত নহে, অর্থাৎ ইহারা ভূত্যাদির প্রতি সদ্মবহার করে না, ইহাদিগের চক্ষু থর, ঈষৎ পাতুবর্ণ, গোলাকার, বিকৃতাকারবিশিষ্ট মড়ার চক্ষুর ন্থায় হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে চক্ষু মেলিয়া থাকে ও স্বপ্নাবস্থায় পর্কতে ও বৃক্ষে আরোহণ করে এবং আকাশে গমন করিয়া থাকে।

ইহারা যশোহীন, পরশ্রীকাতর, শীত্র কোপনস্বভাব, চোর, তাহাদের পিণ্ডিকা উপরের দিকে টানা থাকে। কুকুর, শৃগাল, উষ্ট্র, গৃধিনী, মৃষিক, কাক ও পেচকের বাতপ্রকৃতি। (ভাবপ্র°)

চরক স্থশ্রত প্রভৃতি গ্রন্থেও বাযুর গুণামুগুণ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

বায়ু সম্বন্ধে দার্শনিক বিচার।

নিক্জি বলেন—'বায়্ব্রাতের্বেতের্বা খ্যালগতিক্র্মণঃ।' নিক্জিভাশ্যকার বলেন, 'সততমসৌ বাতি গছতি।' এতন্ত্রারা ব্রা বাইতেছে যাহা সতত গতিশীল, তাহাই বায়্ নামে অভিহিত।

উপনিষদে জগৎ স্থাষ্টর আলোচনায় বায়ুর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্লাতে লিখিত আছে— "তুমানা এত্রমানামন আকাশঃ সমুভূতঃ।" (ব্রহ্মানন্দবরী ১০০)

অর্থাৎ সেই অনন্ত পরমান্ধা হইতে মূর্ত্তিমান্ পদার্থের অবকাশ স্বরূপ সর্ব্ব-নাম রূপের নির্বাহক শব্দগুণপূর্ণ আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই আকাশ হইতেই বায়ুর উৎপত্তি। যেখানে ক্রিয়া, সেই খানেই গতি (Motion) আছে; কারণ ক্রিয়ার শব্দ হেতু কম্পন (Vibration) উৎপন্ন হইন্না থাকে। কম্পনের প্রতির্ক্ষিই গতি। গতি হেতু ম্পর্শ। মেই অনস্ত অব্যক্ত পদার্থ, সক্রিয় হইন্নাও শব্দ ও ম্পর্শপূর্ণ। উহাতে শব্দ ম্পর্শ উভয়ই আছে। যেখানে আকাশ (Space) আছে, সেই খানেই জ্ঞানসত্তার ক্রিয়াজনিত শব্দ ও ম্পর্শ আছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন —

### আকাশাদ্বায়ঃ।

এ কথার এরপ তাৎপর্য্য নহে যে, বায়ু (Motion) গতি
পূর্ব্বে ছিল না। ইহা যে জন্ত পদার্থ এবং আকাশ ইহার সমুৎপাদক, একথা বলা যাইতে পারে না। সমস্তই অব্যক্ত দত্তে
লীন ছিল। এই অব্যক্ত হইতেই যে ব্যক্ত জগতের বিকাশ
বেদান্তে তাহার প্রমাণ আছে, সাংখ্যদর্শনেও আছে, এমন কি
শ্রীমন্তগ্রদ্গীতাতে অতি স্পষ্ট ভাবেই তাহার উল্লেখ আছে।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা॥" যুরোপীয় বিজ্ঞানেও এই সিদ্ধান্ত হিরীকৃত হইরাছে। পশুতপ্রবর হার্কার্টস্পেন্সার তাহার First Principle নামক গ্রন্থে লিথিয়াছেনঃ—

"An entire history of any thing must include its appearence out of the Imperceptible and its disappearence into the Imperceptible."

এই অব্যক্ত পদার্থ নিয়ত পরিণামী বলিয়া বেদান্তমতে 'মায়া' নামে অভিহিত। আবার ইহার পরিণামপ্রবাহ নিত্য বলিয়া সাংখ্য মতে ইহা সৎনামে অভিহিত হইয়াছে। স্থতরাং বায়ু যে জন্ম পদার্থ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। যেথানে ক্রিয়াশালিনী শক্তি আছে, সেই থানেই গতি আছে। শক্তি যেমন অনন্ত, গতিও তেমনি অনস্ত ৷ অনাদি কাল হইতে কম্পনের কথনও বিরাম হয় নাই। অব্যক্ত প্রকৃতিতে যাহা নিহিত অবস্থায় স্থপ্ত শক্তি ( Potential energy ) রূপে অবস্থিত ছিল, ক্রিয়ার উদ্রেকে উহাই কর্মশক্তিরূপে (Kinetic energy) প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় গতি বা কম্পন বা ম্পর্শের উৎপত্তি হইল। অনস্ত আকাশে (Atmospheres) অনস্ত সত্ত্বে এই গতির অবস্থান ও প্রবাহ বিগুমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিত বলেন, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদির ভিন্ন ভিন্ন জগতেও এই প্রকারের কোন পদার্থ অবশ্রই বিভ্যমান রহিয়াছে। প্রতি প্রবাহে, প্রতি কম্পনেই তানের প্রভাব (Rhythm) অবশ্য স্বীকার্য্য। তান-ক্রমেই যেন এই কম্পনের চিরপ্রবাহ বর্ত্তমান। তাই শ্রুতি বলেন—

"ছন্দাংসি বৈ বিশ্বরূপাণি ॥" ( শতপথব্রাহ্মণ )

এই বিশ্ব সকলই ছন্দ। এই ছন্দই ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক এবং শ্বর্গলোক।

"মাছেনা: । ত্রমাছেনা: । প্রতিমাছনা: ।" ( শুরু যজুর্বেনদাংহিতা) পরিদৃশুমান ভূলোক মিতছনা:, অন্তরীক্ষলোক প্রতিমাছনা: এবং গ্রালোক প্রতিমিতছনা: ।

"ছলোভ্যএব প্রথমমেতদ্বিং ব্যবর্ত্তত"—বাক্যপদীয়। জার্থাৎ এই বিশ্ব প্রথমে ছন্দ ছইতেই বিবর্ত্তিত হইরাছে।

যে গতি তালে তালে নৃত্য করে, তাহাই ছলঃ। সেই ছলই বিশ্ববিবর্ত্তনের কারণ। স্পেন্সার ইহাকেই Rhythm of motion নামে অভিহিত করিয়াছেন। উহা বায়রই পরিচায়ক। শ্রুতি আরও বলেন—

''বায়্না বৈ গৌতমস্ত্ৰেণাৰ্য়# লোকঃ পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি চ ভূতানি সম্বানি ভবস্তি।"

কর্থাৎ হে গৌতম এই বায়ু স্ক্রেম্বরূপ। মণিগণ বেমন স্ক্রে প্রথিত থাকে, সেইরূপ দমন্ত ভূত বায়ুস্ক্রে প্রথিত আছে।

বায়ুর এই গতিস্ত্ত যে সর্বজীবে আশ্রিত রহিয়াছে, কঠশতিও তাহা বলিয়াছেন যথা— "যদিদং কিঞ্চ জগৎ দৰ্ববং প্রাণ এজতি নিঃস্তম্। মহন্তমং যক্রমুদ্যক্তা যএওদ্বিত্ব মুতান্তে ভবন্তি।"—৬—বন্ধী।

ভাগীৎ এই সমত জগৎ প্রাণৰক্ষণ ব্রহ্ম ছইতে নিঃহত ৰ কম্পিড হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যতবজ্ঞের স্থায় ভ্রমানক। সেইক্রণে তাঁহাকে বাঁহারাজানেন, তাঁহারা অমৃত হন।

এস্থলে "এজতি" শব্দের অর্থ কম্পিত। বেদান্তদর্শনের
মতে—বায়ুবিজ্ঞানের এই কম্পনাত্মক (Vibratory) ব্রহ্ম
অতি ভয়ানক। জগতের সমস্তই কম্পনে (Vibration)
অবস্থিত। এই কম্পন হইতে কম্পনের আত্মন্ত্রপ ব্রহ্মোপলন্ধি
হয় বলিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ স্থ্র করিলেন—

"कन्त्रानांद"—(बनान्तर्मन )।७।७३।

এই বায়ু বা কম্পন বা গতিশক্তি হইতেই সমুদায় জাব পরিণাম প্রাপ্ত হন। হার্কাট স্পেনসারও সেই কথা বলেন যথা—

"Absolute rest and permanance do not exist. Every object, no less than the aggregate of all object undergoes from instant to instant some alteration of state. Gradually or quickly it is receiving motion or losing motion."

এই বিশ্ববিসারী বায়ু বা কম্পানই (Vibration), স্পৃষ্টি (Evolution) বা বস্তু-লয়ের (Involution) হেতু। এই জগৎ আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিত্যপ্রতিমা। এই আবির্ভাব ও তিরোভাব বে দেবতত্ব হইতে সংঘটিত হইতেছে, তাহাই বেদের বায়-দেবতা। শ্রুতি বলেন—

"বায়্র্বমেকো ভূবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূষ।

একন্তথা সর্বভূতান্তরান্ধা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিন্দ।" কঠ • म । ১ ।

অর্থাৎ যেমন একই বায়ু ভূবনে প্রবিষ্ট হইরা নানা বস্তভেদে

তত্তক্রপ হইরাছেন, তেমনই একই সর্ব্বভূতের অন্তরাম্মা নানা
বস্তভেদে তত্তদ্বস্তরূপ হইরাছেন এবং সমুদ্র পদার্থের বাহিরেও

এই বায়ু হইতে অগ্নির উৎপত্তি। যথা শ্রুতি— "বায়োরগ্নিঃ"—তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মানন্দবন্ধী ১।৩।

আছেন। এতদ্বারা বায়ুর বিশ্ববিসারিত্ব সপ্রমাণ হইল।

বায় হইতেই যে অগ্নির উৎপত্তি হয়, বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেও ইহার সমর্থন করা যাইতে পারে। অক্সিজেন ভিন্ন দহনক্রিয়া অসম্ভব। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে অক্সিজেন বায়র একটা প্রধান উপাদান। এতদ্বাতীত বায়ুকে গতি ( Motion ) বলিয়া ধরিয়া লইলেও ইহা হইতে আমরা অগ্নির উৎপত্তির প্রমাণ পাই।

হার্কার্ট স্পেনসার লিখিয়াছেনঃ—

"Conversely, Motion that is arrested produces under different circumstances, heat, electricity,

magnetism and light. • \* We have abundant instances in which arises as motion ceases."

First Principle p. 198.

এই বায়ু অগ্নির সহিত নিয়তই সংযুক্ত যথা,—

''স ত্রেধান্ধানং ব্যাক্সভাদিতাং বিতীয়ং বায়ুং তৃতীয়ন।" বৃহদারণাক উপনিবং।

অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ও আদিত্য একপদার্থই ত্রিধা ইইয়া
পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও ত্যুলোকে অধিষ্ঠিত আছেন।

বায়ু যে অগ্নির তেজ তাহারও প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যার 
যথা :---

"বায়োর্ক। অগ্নেন্ডেজ তত্মাধায়ুরগ্নি মধেতি।"

স্থতরাং প্রতিপন্ন হইল যে বায়ু ও তেজ এই হুই কারণ-শক্তি সর্ব্বদাই একত্র সংযুক্ত। এই বায়ু ও অগ্নি আকাশেই প্রতিষ্ঠিত। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে—

"সর্বাণিহবা ইমানি ভূতান্তাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তি আকাশং প্রভান্তং বস্ত্যাকাশোভেবৈভ্যো জ্যামনাকাশঃ পরামণ্ম।"

আকাশ হইতেই যে সকল ভূতের উৎপত্তি, ইহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অসমত নহে। [বায়্বিজ্ঞান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

বায়ুক (পুং) বায়ু স্বার্থে কন্। বায়ু।

বায়ুকেতু (স্ত্রী) বায় কেতৃধর্বজো বাহনং বা যস্তাঃ।
ধূলি। (হারাবলী)

বায়ুকেশ (ত্রি) বায়ুবৎ চলনরন্ধি, যাহাদের রশ্মি বায়ুর স্থায় চলনযুক্ত। "গন্ধর্কা অপি বায়ুকেশান্" (ঋক্ ৩।৩৮।৬) 'বায়ু-কেশান্ বায়ুবচ্চলনরন্ধীন্ গন্ধর্কান্' (সায়ণ)

বায়ুগণ্ড (পুং) অজীর্ণ। (ত্রিকা°)

বায়ুগুলা (পুং) বায়ুনা কত গুল ইব। ১ জলের ভ্রম। বায়ুনা কতো গুলঃ। ২ গুলুরোগভেদ। বায়ু কুপিত হইয়া গুলুরোগ উৎপন্ন হইলে তাহাকে বায়ুগুলু কহে।

ইহার লক্ষণ—কক্ষ অন্নপানীয়, বিষম ভোজন, অত্যন্ত ভোজন, বলবানের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি বিক্লদ্ধ চেষ্টা, মলমুত্রাদির বেগধারণ, শোকপ্রযুক্ত মনঃক্ষ্ম, বিরেচনাদিন্নারা অত্যন্ত মলক্ষ্ম, এবং উপবাস এই সকল কারণে বায়ু কুপিত হইয়া বায়ুজ্জ জন্ম উৎপাদন করে। এই গুল্ম কথন ছোট, কথন বা বৃহৎ, কথন বর্ত্তুল এবং কথন বা দীর্ঘাক্ষতি হয়। এই গুল্ম কথন নাভিতে, কথন বন্তি বা পার্মাদিতে এইরূপে স্থানান্তরগমনশীল হয়, এবং কথন বেদনাযুক্ত বা কথন বেদনাশৃত্য হইয়া থাকে। এই গুল্মরোগে মল ও অধোবাত সংক্রদ্ধ, গলশোষ ও মুথশোষ উপন্থিত হয়। এই রোগীর শরীর শ্রাম বা অক্রণবর্গ হইয়া থাকে। হলয়, কুক্ষি, পার্ম, অঙ্গ ও শিরোদেশে বেদনা উৎপন্ন হয়। ভুক্তায় জীর্ণ হইলে এই রোগের উপদ্রব বর্দ্ধিত হয় এবং জোজন করিলে উহা প্রশমিত হয়। এই রোগা ক্ষক্রব্য,

ক্ষায়, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত দ্রব্য সেবনদারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (মাধবনি° গুল্মরোগাধি°) [গুল্মরোগশব্দ দেখ।] বায়ুগোপ ( ত্রি ) > বায়ুরক্ষক, বায়ু যাহাদের রক্ষক। <sup>\*</sup>যজমানা বায়ুগোপা উপাসতে<sup>^</sup> ( ঋক ১০৷১৫১৷৪ ) 'বায়ুগোপা বায়ুর্নোপা রক্ষিতা যেষাং' ( সায়ণ ) বায়ুগ্রস্ত ( ত্রি ) বায়্না গ্রস্তঃ। বায়ুরোগাক্রাস্ত। বায়ুজ ( ত্রি ) বায়ু জন-ড। বায়ু হইতে জাত। বায়ুজ্বাল ( পুং ) সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। বায়ুত্ব (क्री) বায়োর্ভাবঃ ও। বায়ুর ভাব বা ধর্ম, বায়ুর গুণ। [বায়ু দেখ।] বায়ুদার (পুং) ৰায়ুনা দীর্যাতে ইতি দু-উণ্। মেঘ। (ত্রিকাণ) বায়ুদিশ্ ( স্ত্রী ) বায়ুকোণ, উত্তরপশ্চিম দিক্। বায়ুদীপ্ত ( ত্রি ) বায়ুকুপিত। বায়ুদৈব ( ত্রি ) বায়ু দেবতা সম্বন্ধীয়। বায়ু দৈবত ( ত্রি ) বায়ুদেবতা-অশু অণ্। বায়ুদেবতাক, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়। বায়ুদৈবত্য ( ত্রি ) বায়ুদেবতা ষ্যঞ্। বায়ুদৈবত। "পরিণতদাড়িমগুলিকাগুঞ্জাতাম্রঞ্চ বায়ুদৈবতাম ।" (বুহৎস° ৮১৮) वाश्वधात्रन (क्री) वाश्वविश्वधात्रन । বায়ুনিল্প ( তি ) বায়্না নিল্পঃ। বায়গ্রস্ত। বায়ুপথ (পং) বায়ুনাং পছা ষচ্ সমাসান্তঃ ৷ বায়ুগমনাগমনের পথ, বায়ু চলিবার রাস্তা। বায়ুপুত্র (পুং) বায়ুতনয়। ১ হন্মান। ২ ভীম। বায়ুপুর (ক্লী) বায়োঃ পরং। বায়ুলোক। বায়ুপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত পুরাণভেদ। [ পুরাণ শব্দ দেখ। ] বায়ুফল (ক্নী) বায়ুনা ফলতি প্রতিফলতীতি ফল-অচ্। ১ শক্রধমুঃ। বায়ো ফলমিব। ২ করকা। (মেদিনী) বায়ুভক্ষ ( ত্রি ) বাযুর্ভক্ষোহন্ত। বায়ুভক্ষক, বায়ুভোজনকারী, যাহারা বায়ু ভোজন করিয়া থাকে। বায়ুভক্ষ্য (পুং) বায়ুর্ভক্ষ্যোৎস্তেতি। ১ সর্প। (রাজনি°) ( ত্ৰি ) ২ ৰাতভক্ষক। "সহি তেপে তপস্তীব্ৰং মলকৰ্ণিৰ্মহামূনিঃ। দশবর্ষসহম্রাণি বায়ুভক্ষ্যঃ শিলাসনঃ ॥" (রামায়ণ ৩।১৫।১২) বায়ুভূতি ( পুং ) একজন গণধর। (জৈন হরিবংশ ০১) বায়ুভোজন (ত্রি) বায়ুভোজনোহন্ত। বায়ুভক্ষ্য, ২ বায়ুভক্ষক, বায়ুভোজনকারী। ( ভাগ° ৭।৪।২৩)

বায়ুমগুল ( পুং ) আকাশ, যেখানে বায়্ প্রবাহিত হয়।

[ বাযুবিজ্ঞান দেখ। ]

বায়ুমং (ত্রি) বায়ু অন্তার্থে মতুপ্। বায়ুবিশিষ্ট, বায়ুযুক্ত।
বায়ুময় (ত্রি) বায়ু-স্বরূপে ময়ট্। বায়ুস্বরূপ।
বায়ুমফুল্পিপি (স্ত্রী) ললিতবিস্তারোক্ত লিপিভেন।[লিপি দেখ।]
বায়ুকুজা (স্ত্রী) ২ বায়ুজ্ঞ পীড়া। ২ বায়ুজ্ঞ চক্ষু:পীড়া।
"নেত্রাভ্যাং সরুজাভ্যাং যঃ প্রতিবাতমুদীক্ষতে।
তস্ত্র বায়ুকুজাভ্যার্থং নেত্রয়োর্ভবতি গ্রুবম্॥"

(ভারত ১২।৫২১ জোক)

বায়ুরোষা (স্ত্রী) রাত্রি।
বায়ুলোক (পুং) বায়বীয় লোক, বায়ুসম্বনীয় লোক। ২ আকাশ।
বায়ুবজুন্ (ক্লী) বায়োর্বস্থ। আকাশ। (শন্দচন্দ্রিকা)
বায়ুবাহ (পুং) বায়ুনা উহুতে ইতি বহ-ঘঞ্। ধূম। (হেম)
বায়ুবাহন (পুং) ধূম।

বায়ুবাহিনী (স্ত্রী) বায়ু বহতীতি বহ-ণিনি, ভীপ্। বায়ু-সঞ্চারিণী শিরা, যে সকল শিরাদারা বায়ু সঞ্চারিত হয়। (বৈন্তক) বায়বিজ্ঞান, এই नम-नमी-नग-नगत-अत्रगापि-नमाकीर् ভृত-ধরিত্রী ধরণীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ঐ চন্দ্র-স্থ্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি-খচিত অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া আমরা যে একটা মহাশৃত্য দেখিতে পাই, উহা কি প্রকৃতপক্ষেই মহাশৃত্য ? আমাদের স্থলদর্শী চর্ম্মচক্ষু যাহাই বৰুক না কেন,কিন্তু স্ক্মদশী বিজ্ঞান-চক্ষু যুক্তি ও প্ৰমাণসহ বুঝা-ইয়া দিতে সমৰ্থ যে, এজগতে "শৃত্য" বলিয়া কোনও পদাৰ্থ নাই, প্রকৃতি কোথাও "শূত্য" রাথেন নাই,প্রকৃতি "শূত্যের" চিরবিছেষিণী। যাহা আপাতঃদৃষ্টিতে শৃন্ত বিলিয়া বোধ হয়, তাহাও বাষুপূর্ণ। একটা কাচের নল আপাততঃ শৃত্ত বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা দ্বারা জল পূর্ব করিবার সময় উহা হইতে যে বায়ু বাহির হইয়া যায়, তাহা স্হজেই অমুভব করা যাইতে পারে। আমাদের দৃষ্টি যুতদুর পর্যান্ত চলিতে পারে, তাহা হইতেও বহুসুদ্রপ্রসারি নভোমগুল বায়ুমগুলে পরিপূর্ণ। এই বায়ু-মণ্ডল সাধারণতঃ চুই ভাগে বিভক্ত। উর্দ্ধভাগ স্থিরবায়, উত্তাপের হ্রাসাধিক্যে এই অংশের কোনও পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না । নিমভাগে উত্তাপের পরিবর্তনের সহিত বায়ুমণ্ডলে বিবিধ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তন-শীল অংশাপেক্ষা অপরিবর্ত্তনশীল অংশের পরিমাণ অনেক অধিক।

এই বিশাল বায়ুমণ্ডলের পরেও শৃষ্ঠতা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। বিশ্বব্যাপী "ইথার"(Ether) অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ইথার আছে বলিয়াই জগৎ স্থ্যালোকে উদ্ভাসিত হইতেছে, স্থ্যাকিরণে উত্তপ্ত হইতেছে। এই বিশাল বিশ্বক্রন্ধাণ্ডে শৃষ্ঠতার একবারেই অসন্তাব।

যাহা হউক বায়্বিজ্ঞানই আমাদের আলোচ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় বায়্বিজ্ঞানের আলোচনা ওতপ্রোত- ভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শক্ষবিজ্ঞান (Accoustics), উন্মিতিবিজ্ঞান (Hygrometry) বায়্প্রচাপাদিবিজ্ঞান (Pneumatics), বৃষ্টিঝাটকাদিবিজ্ঞান (Meteorology) শরীরবিচয়-বিজ্ঞান(Physiology ,স্বাস্থাবিজ্ঞান (Hygiene) ও তাপ-বিজ্ঞান (Thermology) প্রভৃতি বছবিধ বিজ্ঞানে বায়ুবিজ্ঞানের তত্ত্ব ন্যুনাধিক পরিমাণে বিবৃত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তৎসম্বন্ধে এইস্থলে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি।

এই বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার পরিমাণ করার নিমিত্ত বৈজ্ঞানিকগণ যথেষ্ঠ শ্রম ও চেপ্তা করিয়াছেন। কোন সময়ে ইহার উচ্চউচ্চতা তার পরিমাণ ৪৫ মাইল বলিয়া বিনির্দিপ্ত
হইয়ছিল। অতঃপরে স্থিরীকৃত হয় যে বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার পরিমাণ ১২০ মাইল। পরস্ক বিষুব প্রদেশের উদ্ধৃতাগে
লঘু স্থির বায়ু ইহা অপেক্ষা আরও অধিকতর উচ্চদেশপ্রারা সেইস্থানে ইহার পরিমাণ ছইশত মাইলের ন্যুন
হইবে না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিক্ট বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা
বিনির্ণিয় করার যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

বায়ুর যে ভারিত্ব আছে তাহাও পরীক্ষা দারা বুঝা যাইতে
পারে। একটা কাচের গোলক হইতে বায়ুনিদ্ধাশন-যন্ত্র
সাহায্যে বায়ু বহির্গত করিয়া ফেলিলে উহার যে ভারিত্ব হয়,
ভারিত্ব উহাতে বায়ু প্রবিষ্ঠ করিয়া ওজন করিলে
উহা তদপেক্ষা অধিকতর ভারী হইবে। মৎশু যেমন জলরাশির মধ্যে সন্তরণ করে বলিয়া উপরস্থ বিশাল জলঙ্গাশির
প্রচাপ-জনিত গুরুভার অন্তত্ব করিতে সমর্থ হয় না, আমরাও সেইরূপ বায়ুরাশির মধ্যে অবস্থান করিতেছি বলিয়া
ইহার গুরুভার অনুভব করিতে সমর্থ নহি।

কবিগণ আকাশের জনস্ত নীলিমার শোভা-মাধুর্য্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আকাশের এই বর্ণ, বায়ুরই বর্ণ মাত্র। বর্ণ দূরস্থ পর্বতে যে ঘন নীলিমা পরিদৃষ্ট হয়, উহাতেও বায়ুর বর্ণই লক্ষিত হইয়া থাকে। দক্ষিণে বা বামে, সল্মুখে বা পশ্চাতে যে দিকেই দূরপ্রান্তে দৃষ্টি করুন, ঘন নীলিমা-মাধুরী আপনার নয়নয়্তলে প্রতিভাত হইবে, উহা বায়ুরই বর্ণ। ইহাই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন বায়ুর বর্ণনীল। কিন্তু এই সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক কয়না শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, আকাশের আদৌ কোন বর্ণনাই, উহা ঘোর অন্ধলারময়। ব্যোম্যানে যাহারা আকাশের উচ্চ প্রদেশে বিচরণ করেন, তাঁহারা স্লদ্রে রুম্ভবর্ণ দেখিতে পান। ইহাতে কোন কোন বৈজ্ঞানিক কয়না করেন যে বায়বীয় পরমাণুর বিচরণতায় সকল বর্ণেরই অভাব পরিলক্ষিত

হয়,এই নিমিত্ত লঘুতম স্থির বায়ুপ্রদেশে সর্ব্বর্ণাভাব স্বরূপ কুষ্ণ-वर्ग हे मुद्रे हहेग्रा थारक। जाकारन त्य नीनवर्ग मुद्रे हम्, छेहा ঘনীভূত বায়ুতে সৌর কিরণের নীলবর্ণের প্রতিফলন মাত্র। সৌরকিরণ যথন খন বায়ুস্তর ভেদ করিয়া পৃথিবীর দিকে অগ্রসর হয়, তথন উহার নীলজ্যোতিঃ বায়্স্তরে নীলিমবর্ণ প্রতিফলিত করে। কেহ বিশ্লেষণী-প্রণালী দারা (Spectrum analysis) এই সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন। বায়তে বিমিশ্রিত জলীয় বাষ্ণোর মধ্য দিয়া সৌর কিরণসম্পাতে বায় মণ্ডলীতে বৰ্ণ-বৈচিত্ৰ্য প্ৰতিভাত হইয়া থাকে। মেঘের অস্তরাল দিয়া সূর্য্য বা চক্রমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলে পীতবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। জলীয় বাষ্পজনিত বর্ণ-বৈচিত্রাই ইহার হেত। সমুদ্র ও আকাশের নীলিমতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ <u> इरें</u> वर्षत विनिर्द्धन कत्रियाद्यां — এक नी नी नवर्ष, अश्रती চক্রবাল রেথার প্রান্তস্থ পীতাভ বর্ণ,বায়বীয়পদার্থের নীলিম-কিরণ প্রতিফলনই (Reflection) আকাশের নীলিমতার হেতু। বায়ু-রাশির আলোকপ্রেরণ, (Transmission of rays) পীতাভবর্ণের কারণ। বায়ুমগুলীর বর্ণ-পরিমাপের নিমিত্ত সুসিউর (Saussure) নামক একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সাইএনোমিটার (Cyanometer) এবং ভায়ফনোমিটার ( Diaphonometer ) নামক যত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদ্বারা বায়ুমগুলীর বর্ণের পরিমাপ করা যাইতে পারে।

বায়ুর এই নীলিমতা সম্বন্ধে আমাদের বৈশেষিক দর্শনবিদ্ পণ্ডিতগণও কোনও সময়ে যথেষ্ট গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর মিশ্র বৈশেষিক উপস্কারে লিথিয়াছেনঃ—

"নম্ম দিধিবলমাকাশমিতি কথং প্রতীতিরিতিচের মিহিরমহসাং বিশদরূপাণামুপলস্কাত্তথাভিমানাং। কথং তর্হি নীলনভ
ইতি প্রতীতিরিতিচের, স্কমেরোর্দ্দিক্ষণদিশমাক্রম্যস্থিতস্তেক্রনীলমরশিধরক্ত প্রভামালোকয়তাং তথাভিমানাং। যত্ত্ব স্থানুরং গচ্ছচেক্ষ্ণঃ
পরাবর্ত্তমানং স্বচক্ষ্কণীনিকামাকলয়ত্তথাভিমানাং জনয়তীতি মতং
তদ্যুক্তম্। পিঙ্গলসারনয়নানামিপি তথাভিমানাং। ইহেদানীং
রূপাদিকমিতি প্রতায়াং দিক্কালয়োরপি রূপাদি চতুষ্কমিতি চেল্ল
সমবায়েন পৃথিব্যাদীনাং তল্পকণভোক্রজাং। নতু সম্বন্ধায়রেণাপি
ইহেদানীং রূপাত্যস্তভাব ইত্যপি প্রতীতেঃ সর্ব্ধায়তৈ দিক্কালয়োঃ।" ৫ম, ১ম আছিক দ্বিতীয় অধ্যায়।

বায়ুর নীলিমত্ব সম্বন্ধে বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারে প্রশ্ন, উথিত হওয়ার কারণ এই যে বায়ুরাশি দার্শ, নিকপ্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নহে, কিন্তু বায়ুর রূপ স্বীকার করিলে অর্থাৎ "বায়ুর নীলিমবর্ণ আছে" একথা স্বীকার করিলে উহা দার্শনিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া উঠে। তাই উপস্কারগ্রন্থে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে

আকাশে যে নীলাদি রূপের অন্তিম্বের প্রতীতি হয়, উহা
আকাশাদির বর্ণ নহে, নিয়োগতঃ সমুচ্চয়তঃ বা বিকল্পতঃ, কোন
প্রকারেই নভঃ প্রভৃতি দ্রব্যের রূপাদি থাকিতে পারে না—তবে
যে বর্ণাদির উপলন্ধি হয়, উহা প্রান্তিপ্রতীতি মাত্র। শঙ্করমিশ্র
উক্ত প্রান্তি-নিরসনের নিমিত্ত বহুল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। সমুদ্রে ও বায়ুরাশিতে আমরা যে নীলিমত্ব দেখিতে
পাই, ঐ নীলিমত্ব বস্তগত নহে। উহা উক্ত পদার্থদ্বয়ে সৌরকিরণের নীলবর্ণ প্রতিফলনসম্ভূত বর্ণমাত্র। যদি উহা বস্তগত হইত,
তবে গৃহাভান্তরস্থ বায়ুরাশিকে এবং ভাওস্থ সমুক্রজ্গকে আমরা
নীলবর্ণবিশিপ্তই দেখিতে পাইতাম। আকাশের নীলিমতা
কবির কল্পনানেত্রে যেরূপ ঘনীভূতসৌন্দর্যোর বিষয় বলিয়া
প্রকল্পিত হয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের স্ক্রেদর্শনের
তীব্রালোকে উহার সেই সৌন্দর্যাচমৎকারিত্বের কবির্বর্ণত
শোভাচ্ছটা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

# বায়ুর রাসায়নিক-তত্ত।

প্রাচ্য পণ্ডিতগণ বায়ুকে পঞ্চতের অন্তর্গত একটা 'ভূত' সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পশুতগণ অনেক দিন পর্যান্ত ইহাকে "ভূত" বলিয়াই স্বীকার করিতেন। আমরা এখনও বায়ুকে ভূত বলিয়াই স্বীকার করি। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে,আমাদের শাস্ত্রকারগণের অভিহিত 'ভূত' পদার্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অভিহিত "মূল পদার্থ" ( Element ) এককথা নহে। পাশ্চাত্য প্রদেশে বহুকাল পর্যান্ত আমাদের এই পঞ্চ-মহাভূত "Element" সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, কিন্তু পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রে একণে সপ্রমাণ হইয়াছে দে কিতি, অণ্, তেজ:, মক্লৎ ও ব্যোম ইহারা মূল পদার্থ বা "এলিমেণ্ট" নহে। কিন্তু উহাতে আমাদের শাস্ত্রীয় "ভূত" নামধেয় সংজ্ঞার পরি-বর্ত্তনের প্রয়োজন হয় নাই। কেন না, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখন "এলিমেন্ট" বলিলে যাহা বুঝিয়া থাকেন, আমাদের "ভুত" শন্ধ তদ্রপ পদার্থের বাচক নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য রসায়ন বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ বলেন বায়ু জল ও পৃথিবী মূল পদার্থ নহে, উহারা মূল পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত হয়। আগুন আদে পদার্থ নহে - উহা রাসায়নিক মূল পদার্থের ক্রিয়া-ফল বিশেষ। বিশ্লেষণী ক্রিয়ার অতি ফুক্মপ্রণালী দারা যে পদার্থকে অপর জাতীয় পদার্থে কোন প্রকারেই বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাদুশ পদার্থই অধুনা মূল পদার্থ নামে অভিহিত। সংপ্রতি এই মূল পদার্থের সংখ্যা সত্তর হইতে অধিক । আবার অতি আধুনিক রদায়নবিদ পণ্ডিতগণ প্রমাণুতত্ত্বে এক যুগান্তর উপস্থিত ক্রিয়া বর্তুমান রসায়ন-বিজ্ঞানের মূল পদার্থনির্ণয়-বিভাগে মহাবিপ্লব

বটাইরা তুলিতেছেন। এই সকল বিভিন্ন মূল পদার্থ ষে একই মূল পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র, বর্ত্তমান বিজ্ঞান এখন এই দিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

যাহা হউক, যে পর্যান্ত দেই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত না হইতেছে, ততদিন আমাদিগকে বর্ত্তমান রসায়নবিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অফুসারেই চলিতে হইবে। য়ুরোপের বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভ হইতে এ পর্যান্ত বায়ুর রাদায়নিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়া আসিতেছে, নিম্নে আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদান করিতেছি।

পূর্ব্বে যুরোপেও বায়ু একটি মূল পদার্থ বলিয়া গণ্য হইত।
১৬৩০ খুষ্ঠান্দে ফরাসী রাসায়নিক পণ্ডিত জাঁরে (Jean Ray)
বায়য়য় উপাদান দেখিতে পান যে টীন ও সীস ধাতু উয়ৢক্ত স্থানে
বিশ্লেষণের ইতিহাস দগ্ধ করিলে উহাদের ভারিম্ব রুদ্ধি পায়।
ইহাতে তাঁহার মনে একটী বিতর্কের উদয় হয়। তিনি অবশেষে স্থির করেন যে, আকালের বায়ুতে এমন কোন পদার্থ
আছে যাহা এই ধাতুদ্বয় দহন করার সময়ে উহাদের সহিত
সংমিলিত হয়, এবং এই সিয়লনের ফলেই উহাদের ভারিম্ব-বৃদ্ধি
হইয়া থাকে। এই পদার্থ যে কি,—তিনি তাহা স্পষ্টতঃ নির্ণয়

অতঃপর ১৬৭৪ খুষ্টাব্দে মেয়ো নামক একজন ইংরাজ রসায়ন-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বায়ুর রাসায়নিক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। ইনি পরীক্ষা-ফলে ব্ঝিতে পান বায়ুতে হুইটা বাষ্প (Gas) আছে। এই হুইটা বাষ্পের গুণাগুণ সন্ধন্ধেও তিনি যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার বিশ্বাস হইয়াছিল। এই হুইটা বাষ্পের মধ্যে একটা জীবনধারণের অনুকূল এবং অপরটা উহার প্রতিকূল।

অষ্টাদশ খৃষ্টান্দের প্রথম ভাগেও এই বাষ্পদ্বয়ের নাম আবিকৃত হয় নাই। তখনকার রসায়ন শাস্ত্রে বায়ু বিশ্লেষণের প্রমাণ
যথেষ্টই আছে। ডাক্তার প্রিষ্টলী বায়ুর এই বাষ্পটীকে "Dephlogisticated air" নামে অভিহিত করিতেন। ডাক্তার শিলে
(Scheele) এই বাষ্পটীকে Empyreal air আখ্যাতেও
অভিহিত করিয়াছেন। সহজ কথায় কনডরসেট্ (Condorcet)
উহাকে Vital air নামে অভিহিত করিতেন। ১৭৭৪ খৃষ্টান্দের
>লা আগষ্ট ডাক্তার প্রিষ্টলী সর্বপ্রথমে ইহার সবিশেষ পরিচয়
প্রাপ্ত হয়েন। ১৭৭৬ খুষ্টান্দে আধুনিক রসায়ন-বিজ্ঞানের
জন্মণতা স্ক্রিখ্যাত করাসী রসায়নবিজ্ঞানবিদ্ লাভোয়াজিয়েই
(Lavoisier) এই পদার্থটিকে অক্সিজেন (oxygen) নামে
অভিহিত করেন।

ডাক্তার প্রীষ্টলী মেটে সিন্দ্র দগ্ধ করিয়া উহা হইতে অক্সিজেন

পদার্থ বিশ্লিষ্ট করেন। মেটে সিন্দুরকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ Plumbum Rubrum বা সহজ্ঞ কথায় Red Lead নামে অভিহিত করেন।

কন্ত ১৭৭২ সালে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রাদারফোর্ড বাষ্
হইতে বিশুদ্ধ নাইট্রোজেন বিশ্লিষ্ট করিয়াছিলেন। নাইট্রোজেন
পূর্বকালে "Phlogisticated air" নামে অভিহিত হইত।
পণ্ডিত রাদারফোর্ড কদ্ধ বায়ুতে ফসফরাস নামক মূল পদার্থ
দগ্ধ করিয়া বায়ুন্থিত নাইট্রোজেনকে অক্সিজেন হইতে পৃথক্
করেন। ফসফরাস দগ্ধ হইবার সময়ে বায়ুন্থিত অক্সিজেনের
সহিত মিলিত হয়। কিন্তু নাট্রোজেনের সহিত ফসফরাসের
সেই মিলন সম্পর্ক নাই। স্থতরাং ক্লব বায়ুমর পাত্রে ফসফরাস
দগ্ধ হইবার সময়ে কেবল মাত্র নাইট্রোজেনই অবশিষ্ট থাকে।

नाट्याबाबितारे य अनानीट वरे इरेंगे अनार्थ विद्यार করেন, তাহার প্রক্রিয়া লিখিত হইতেছে:—তিনি একটী ক্লদ্ধ কাচপাত্রে কিঞ্চিৎ পার্দ রাথিয়া কয়েক দিবস পর্যান্ত অনবরত উহাতে উত্তাপ প্রদান করিয়া দেখিতে পান যে পারদের কিয়দংশ রক্তবর্ণ চূর্ণাকারে পরিণত হইয়াছে এবং রুদ্ধ পাত্রস্থিত বায়ুর পরিমাণ প্রায় একপঞ্চমাংশ কমিয়া গিয়াছে। এই লোহিত চুর্ণ পদার্যগুলিকে তিনি এক কাচ পাত্রে রাথিয়া উহাতে উত্তাপ দিতে প্রবন্ত হন। ইহার ফলে উহা হইতে একটা বাম্পের উলাম হয়। এই বাষ্পটী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে উহাতে দহনক্রিয়া मित्रिंग तृष्कि भाष । नाज्याबाकि एष्ट्र भक्त अथरम এই भनार्थ है। অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন। "অক্সিজেন" গ্রীক ভাষার শব । Oxus অর্থ অম বা এসিড্, এবং Gen উৎপন্ন করা। যাহা অমু উৎপাদন করে তাহারই নাম অক্সিজেন। লাভোয়া-জিয়েই বিশ্বাস করিতেন, এই পদার্থ অমু উৎপাদনের মূল হেতু। কিন্তু আধুনিক গবেষণায় এই ধারণা তিরোহিত হইয়াছে। এখন সপ্রমাণ হইয়াছে যে এমন এসিড্ অনেক আছে, যাহাতে অক্সিজেন নাই, আবার অপর পক্ষে ক্ষার পদার্থেও (Alkalies) অক্সিজেন পরিলক্ষিত হইতেছে।

লাভোয়াজিয়েই কি প্রকারে এই বিশ্লেষণ ফললাভ করেন, তাহার ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। পাত্রন্থিত বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পারদ উত্তাপ দারা মিলিত হইয়া লোহিতবর্ণ চূর্ণ পদার্থ (Red Oxide of Mercury ) উৎপাদন করে এবং পাত্র মধ্যে নাইট্রোজেন অবশিষ্ট থাকে। অত্যধিক উত্তাপে এই লোহিতবর্ণ পদার্থ বিশ্লিষ্ট হইয়া পুনর্বার উহা পারদ ও অক্সিজেন বাষ্প, এই ফুই পদার্থে পরিণত হয়। অক্সিজেন পৃথক্ করার উপায় এইর্ন্প ঃ—

একটি কাচের নলের মধ্যে রেড্অক্সাইড্অব্ মারকুরী

নামক পদার্থ রাধিয়া উহাকে প্রতপ্ত কর। কিয়ৎক্ষণ পরে একটি দীপশলাকা জালিয়া উহাকে এমন ভাবে নির্বাণ কর, যেন উহার মুখে একটুকু অজ্ঞলম্ভ আগুন থাকে। এইরূপ দীপশলাকা উক্ত নলের মধ্যে প্রবিষ্ট করা মাত্রই উহা জলিয়া উঠিবে। এই জ্ঞলনের হেতু এই যে উক্ত রেড্ অক্সাইড অব মাকুরী উত্তাপের ফলে পারদ ও অক্সিজেন বাষ্পে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। অক্সিজেন গ্যাসে দাহিকাশক্তি অতি প্রবল, স্কৃতরাং নির্বাণিত-প্রায় শলাকায় অক্সিজেন বাষ্প সংযোগ হওয়া মাত্রই উহা প্রবল বেগে জ্লিয়া উঠে।

এখন নাইট্রোজেনের কথা বলা যাইতেছে;—

পূর্বেই বলিয়াছি ১৭৭২ খুষ্টাব্দে এডিনবরার স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্রার রদারফোর্ড নাট্রোজেন পদার্থ টীকে বায়ু হইতে পৃথক্ করেন। তিনি ইহাকে mephitic air নামে অভিহিত করিতেন। অতঃপর ডাক্রার প্রিষ্ট্র্লী ইহাকে Phlogisticated air নামে আখ্যাত করেন। বায়ু হইতে নাইট্রোজেন পৃথক্ করার বহুল উপায় আছে। এস্থলে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক বিধায় পরিত্যক্ত হইল। ক্লুনিষ্টিন দিল্লান্ত যাহা হউক, খুষ্টীয় অষ্টাদ্দশ শতাব্দের রসায়নবা প্রাচীন দিল্লান্ত বিজ্ঞানে যে সকল পদার্থ বায়ুর উপাদান বলিয়া পৃহীত হইত, এস্থলে তাহার একটা তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

- ১। ডিফ্লজিষ্টিকেটেড্ এয়ার বা অক্সিজেন।
- ২। ফুজিষ্টিকেটেড্ এয়ার বা নাইট্রোজেন।
- ৩। নাইট্রাস এয়ার বা নাইট্রিক অক্সাইড্।
- ৪। ডিক্লজিষ্টিকেটেড নাইট্রাস এয়ার বা নাইট্রাস
   অয়াইড ।
  - ে। ইন্ফ্লেমেবল এয়ার বা হাইড্রোজেন।
  - ७। ফিক্সড্ এয়ার বা কার্বাণিক এসিড্।
  - ৭। আলকেলাইন এয়ার বা আমোনিয়া।

বর্ত্তমান সময়ে এই সকল নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। রসায়নবিভাবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ উপায়ে বায়ুরাশির উপাদান
বায়ুর উপাদান দম্বন্ধে বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের পরিমাণ স্থির
আধুনিক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ বায়ুর
যে সকল উপাদান ও পরিমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, নিমে তাহার
তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ—

অক্সিজেন ২০.৬১ নাইটোজেন ৭৭.৯৫ জলীয়বাঙ্গ ১.৪০ কার্কাণিক গ্রানহাইডাইড্ ০.০৪

এতদ্বাতীত ওজোন্ ( Ozone ), নাইট্রিক এসিড্, আমো-

নিয়া, কার্কারেটেড্ হাইড্রোজেন এবং প্রধান প্রধান সহরের বায়তে সালফারেটেড্ হাইড্রোজেন এবং সালফিউরাস এসিড দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্যতীত নানাবিধ উদ্বেষ যাদ্রিক পদার্থ (Volatile organic matter), রোগোৎপাদক বীজ (Pathogenic Germs) ও মাইজ্রোব (Microbe) বায়ুরাশিতে ভাসিয়া বেড়ায়।

এতদ্বাতীত বিশুদ্ধ বাষুরাশিতে অধুনা আরও কয়েকটী
মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ধ লও

রালে (Lord Raleigh) এবং ইউনিভারঅভিনব মূল পদার্থ

ফিটী কলেজের রদায়নশাস্তের অধ্যাপক
উইলিয়াম রামজে (William Ramsay)—এই উভয়
বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত প্রভূত অর্থব্যয়ে ও য়থেপ্ট গবেষণায় বায়ুর
মধ্যে পাঁচটী অভিনব মূল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তদ্ যথা—

আর্গন (Argon), হেলিয়াম্ (Helium), নীয়ন (Neon),
ক্রীপটন (Krypton) এবং জীনন (Xenon) এই পাঁচটী
মূল পদার্থ ই বায়বীয়।

বায়্র মধ্যে যে হাইড্রোজেন আছে, খৃষ্ঠীয় অষ্টাদশ শতাব্দের রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণও তাহা জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা হাইড্রোজেন নামটী জানিতেন না। বায়্তে হাইড্রোজেন কালে বায়্র মধ্যে যে হাইড্রোজেন আছে তাহা কেই খুলিয়া বলেন নাই। কিন্তু স্থবিখ্যাত ফরাসীপণ্ডিত গাউটেই (Gantier) বিবিধ পরীক্ষা ঘারা নির্ণন্ন করিয়াছেন যে হাইড্রোজেন নামক মূল পদার্থ টী বিশুদ্ধাবয়ায় সর্বাদা বায়ুতে অবস্থিতি করে। প্রতি দশহাজার ভাগ বায়ুতে হুইভাগ হাইড্রোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ডেওরার এই সিদ্ধাস্তের সমর্থন করিয়াছেন।

উপরোক্ত তালিকা পাঠে প্রতীতি হইবে যে, অক্সিজেন ও নাইটোজেন এই ছইটী মূল পদার্থই বায়র প্রধানতম উপাদান। কার্মণিক এদিড্ ও জলীয়বাষ্প প্রভৃতির পরিমাণ দেশভেদে ও সময়ভেদে পরিবর্তনশীল। আমোনিয়া, সালফারাটেড্ হাইড্রোজেন ও সালফিউরাস্ এদিড্ প্রভৃতির পরিমাণও দেশকালভেদে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু অক্সিজেন ও নাইটোজেনের পরিমাণ ও অমুপাতের কোনও বাতিক্রম হয় না। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত বায়ট ( Biot ) বিশুদ্ধ বায়ুর ভারিত্ব এবং আরাগো ( Arago ) বিশুদ্ধ বায়ুর ভারিত্ব সম্বর্দ্ধ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে মধ্যবর্ত্তী উষ্ণভায় (Temperature) একশত কিউবিক ইঞ্চ শুদ্ধ বায়ুর ওজন ৩১ গ্রেণের কিঞ্চিৎ অধিক। ইহা জল অপেক্ষা ৮১৬ গুণ লঘু। বৃষ্টির জলে অক্সিজেনের মাজা অধিক পরিমাণে থাকে।

বাষুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন সংযোগসম্বন্ধে বিমিশ্রিত থাকে। যাহাকে রাসায়নিক সংমিশ্রণ বা (chemical combination) বলে বাষুস্থ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের সম্বন্ধ সেরপ দৃঢ় নহে। প্রয়োজন হইলে সহসাই একটা পদার্থ অপর পদার্থ ইইতে বিশ্লিপ্ত হইতে পারে। এরপ সহজ ও মহসা বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া সম্ভাবিত না হইলে বাষুদ্বারা যে জগতের অনেক অত্যাবশ্রক প্রয়োজন সিদ্ধ হইত না, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব।

বাষুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই হুইটীই প্রধানতম
উপাদান। এই হুইটী উপাদান পৃথক করার ও ইহাদের
অক্সিজেনও নাইট্রো পরিমাণ নির্দেশ করার যে সকল উপার
জেন বিশ্লেষণ আছে, তৎসম্বন্ধে হুই একটী কথা এন্থলে
বলা যাইতেছে। বায়ুর অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ
নির্ণয় করিতে হইলে ইউডিওমিটার (Eudiometer) নামক
ইউডিওমিটারের নলিকা-যন্ত্র উহার প্রধান সহায়। বায়ুর
যামহার উপাদানের পরিমাণ-নির্ণয়ের নিমিত্তই এই
যন্ত্রের স্থাই। এই যন্ত্রে নির্দিষ্ঠ পরিমাণে বায়ু লইয়া নির্দিষ্ঠ
পরিমাণ হাইড্রোজেনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তড়িৎদারা
বাস্থাগুলির সংযোগদাধন করিতে হইবে। এই পরীক্ষায়
বায়ুমগুলীর অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইয়া
জলীয়াকারে পরিণত হয়। যাহা অবন্ধিষ্ঠ থাকে, তাহাই
অতিরিক্ত হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেন।

এই পরীক্ষার ফল বাহির করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রণালী অবলম্বনীয়:—

$$\mathfrak{P} = \frac{\mathfrak{d} + \mathfrak{d} - \mathfrak{d}'}{\mathfrak{d}}$$

ৰ --অৰ্থে যে পরিমাণ ৰায়ু গৃহীত হইয়াছিল।

র্ব—অর্থে যে পরিমাণ হাইড্যোজেন গৃহীত হইয়াছিল।

র্ব—অর্থে রাসায়নিক সন্মিলনের পরে যে মিশ্রিত বাষ্প অবশিষ্ট রহিল।

ফ—অর্থে ফল।

যদি ৫০ কিউবিক দেও মিটার বায়ুর সহিত ৫০ কিউবিক সেও মিটার হাইড্রোজেন মিশ্রিত করিয়া তড়িৎ সঞ্চালনের পর ৬৮০৬ কিউবিক সেওমিটার অবশিষ্ঠ থাকে, তাহা হইলে ৩১০৫ কিউবিক সেওমিটার বাষ্প জলীয়াকার ধারণ করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু তুই পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং এক পরিমাণ অক্সিজেনে জল উৎপন্ন হয়।

> পরিমাণ অক্সিজেন ১০.৪৬

২ পরিমাণ হাইড্রোজেন ২০১২

e • কিউবিক সেণ্ট্মিটার বায়ুতে যদি ১০-৪৬ অক্সিজেন থাকে, তাহা হইলে একশত অংশে ২০-৯২ হইবে। অতএক বায়ুমণ্ডলে শতকরা ২০-৯২ অক্সিজেন এবং ৭৯-০৮ নাইট্রো-জেন আছে। ওজোনদারা বায়ুর অক্সিজেন শতকরা ২৩ এবং নাইট্যোজেনের পরিমাণ ৭৭ ভাগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বায়র অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ বিনির্ণয়ের নিমিত্ত আরও উপায় আছে, তন্মধ্যে আর একটি উপায় এই:—

একটা ক্ষুদ্র পোর্সিলেন পাত্রের উপর একথণ্ড ফসফরাস্
রাথিয়া উহা একটা জলপূর্ণ আয়ত পাত্রের উপর স্থাপন করুন।
তদনস্তর সমান ছয়ভাগে বিভক্ত উভয় এবং মুখখোলা বোতলের
আকারের একটি কাচপাত্র উক্ত পোর্সিলেন পাত্রকে আচ্ছাদিত
করিয়া এরূপ ভাবে স্থাপিত করুন যে পাত্রের একাংশ মাত্র জলপূর্ণ হইয়া রহে। পাত্রের উপরে যে একটা ছিপি দিতে হইবে,
তাহার নিম্নভাগে একটা পিতলের শিকল এমন ভাবে আলম্বিত
থাকিবে যে উহার অপর প্রান্তে ফসফরাস থণ্ড স্পর্শ করিতে
পারে। ছিপিটা খূলিয়া পিতলের শিকল দীপালোকে উত্তপ্ত
করিয়া উহা ছারা ফরফরাস থণ্ড সংস্পৃষ্ট করুন এবং ছিপিটা দ্চরূপে আটিয়া দিন। উত্তপ্ত শিকল স্পর্শে ফসফরাস জলিয়া উঠিবে
এবং কাচপাত্র খেতবর্ণ ধূম ছারা পূর্ণ হইবে। পাত্রটি শীতল
হইলে দেখা যাইবে যে জল উঠিয়া পাত্রের বিতীয়াংশ মাত্র অধিকার করিয়া বিসিয়াছে এবং অবশিষ্ট চারি অংশ শৃত্য রহিয়াছে।

ফসফরাস পাত্রস্থিত বায়ুর ২ অংশ অক্সিজেনের সহিত মিলিত হইয়া যে শ্বেতবর্ণ ধুমাকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহা ফসফরাস ট্রাইঅক্সাইড (Phosphorus Trioxide P. 20) নামে অভিহিত। ইহা জলে দ্রবণীয়, স্কুতরাং অলক্ষণ মধ্যে পাত্রস্থিত জলের সহিত মিলিত ফসফরাস্ এসিডরূপে অবস্থিতি করে। যে অদৃশ্য বাপা, পাত্রের অবশিষ্ট চারি অংশ অধিকার করিয়া থাকে, পরীক্ষা করিলে উহা নাইট্রোজেন বলিয়া জানা ষাইতে পারে।

এই পরীক্ষা দারা ইহাও সপ্রমাণ হয় যে বায়ু মধ্যে ৪ আয়তন (Volume) নাইট্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন আছে। দেখা যাইতেছে যে বায়ুর মধ্যে যে সকল উপাদান আছে, তন্মধ্যে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের ভাগই সর্বাপেক্ষা অধিক। স্তরাং বায়ুর স্বরূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে জানিতে হইলে উহার প্রধান প্রধান উপাদান ওলির স্বরূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা কর্ত্তরা। এই নিমিত্ত অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্ম্বিকি-এসিত্, জলীয় বাপা ও হাইড্রোজেন প্রভৃতি পদার্থি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

আমরা ইতঃপূর্বে অক্সিজেনের ও নাইট্রোজেনের আবি-

শারের ইতিহাস সম্বন্ধে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। প্রীষ্টলী, শিলে,

আন্ধানন

লাভোয়াজিয়েই প্রভৃতি পণ্ডিতগণ কি প্রকারে

বায়ু হইতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পৃথক্

করেন, তাহারও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। রসায়নবিজ্ঞানে মূল পদার্থ সমুদায়ের যে সংক্ষিপ্ত চিহ্ন আছে,

তাহাতে অক্সিজেন ইংরাজী O অক্ষরে পরিচিহ্নিত, ইহা

একটী মূল পদার্থ, ইহার পারমাণবিক গুরুত্ব—১৬। বায়ুর

সাধারণ তাপে (Temperature) এবং প্রচাপে অক্সিজেন

বাষ্ণাবস্থায় অবস্থিতি করে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাক্তার প্রিষ্টলী ইহাকে ডিফ্লজিষ্টি-কেটেড এয়ার (Dephlogisticated air ) নামে অভিহিত অক্সজেনের করেন। ডাক্তার শীলি (Scheele) এম্পিনাম-করণ রিয়াল এয়ার (Empyreal air ) আথ্যা প্রেদান করেন। স্থবিখ্যাত কন্ডরসেটের মতে ইহা ভাইটাল এয়ার (Vital air ) বা প্রাণবায়ু নামে অভিহিত হইত। লাভোয়াজিয়ে মহোদয়ই ইহার বর্ত্তমান নামের আবিশ্বর্তা। আমাদের শার্ক্সধরের মতে ইহার নাম \*বিয়্পুপদাম্ত\* বা শেঅস্বরপীয়্ষ্\*।

অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদনপ্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বে ছই একটা প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বহু প্রণালী দারা অক্সিজেন অক্সিজেন উৎপান্ন করেন। (১) মাঙ্গানিজ-উৎপাদন-প্রণালী ডাই-অক্সাইড নামক পদার্থকে উত্তপ্ত করিতে করিতে যথন উহা লোহিতবর্ণ ধারণ করে, তথন উহা হইতে টাই-মাঙ্গানিজ-টেটুক্সাইড এবং অক্সিজেন বাপ্প জনিয়া থাকে।

- (২) সাধারণতঃ ক্লোরেট অব পোটাশ হইতেই অধিক সময়ে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। ক্লোরেট অব্ পোটাশ উত্তপ্ত করিলে উহা বিক্বত হইন্না ক্লোরাইড অব্ পোটাশিন্নাম এবং অক্সিজেন বাষ্প উৎপাদন করে।
- (৩) ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত মাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড কিংবা শুন্ধ বালি অথবা কাচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ দিলে অতি অল্লকালের মধ্যে অধিক পরিমাণে অক্সিজেন গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রস্তুত-প্রণালী এইরূপ:—

একভাগ ক্লোরেট অব পোটাশের সহিত ইহার একচতুর্থাংশ ভাগ মাঙ্গানিজ ভাই-অক্লাইড মিশ্রিত করিয়া রিটর্ট নামক একটি যন্ত্রে রাখিতে হয়। একটা নলাকার বাপাবহা নলসংযুক্ত ছিপি ঘারা উহার মুখ উত্তমরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে। অতঃপর এই রিটট যন্ত্রনিকে একটা আধারদত্তে সংযুক্ত করিয়া উহার ঠিক নিমে ম্পিরিট ল্যাম্প জালিয়া দিতে হইবে। তাপ পাইবা মাত্র অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন হইতে থাকিবে। এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হইলে জলপূর্ণ গামলা কিম্বা নিউমাটিক টুক্ নামক যন্ত্রবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। ছিপি বিশিষ্ট পরিষ্কৃত স্বচ্ছ কাচের বোতল গামলা বা নিউমাটিক টুক্ জলে পূর্ণ করিয়া উহার উপরে অধােমুখে রাখিতে হইবে। অক্সিজেন বহির্গত হইতে আরক্ত হইলে, বাষ্পবহা নলটী বোতলের মুখের নিমে ধরিবামাত্র বুদ্বুদ্ করিয়া উহাতে বাষ্প প্রবিষ্ট হইবে, যথন বোতলের সমুদর জল বাহির হইয়া যাইবে, তথন ছিপিদারা বোতলের মুখ বন্ধ করিতে হইবে। কাচের ছিপিদারা বোতলের মুখ উত্তমরূপে বন্ধ করা যায় না। এই নিমিন্ত হইভাগ মােম এবং একভাগ নারিকেল তৈল কুটাইয়া আঠা প্রস্তুত করিয়া রাখা কর্ত্রবা। বোতল ব্যবহার করার পূর্ব্ধে উহার ছিপিটা ঐ আঠা দারা আরত করিয়া লইতে হয়।

- (৪) উত্তাপ সহকারে গন্ধকাম বিশ্লিপ্ত করিয়াও অক্সিজেন পাওয়া যাইতে পারে।
- (৫) তড়িৎসংযোগে জলবিশ্লিষ্ট করিয়াও অক্সিজেন উৎ-পাদিত হয়।

অক্সিজেন মুক্তাবস্থার ফুরীন ব্যতীত প্রায় সম্পার মূল
পদার্থের সহিতই বিমিশ্রিত হইতে পারে। ইহা অহাাহ্য
পদার্থের সহিত মিশিয়া ত্রিবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে,
আক্সিজেনের যথা—অক্সাইড্, এসিড্ ও আলকালি।
সংমিশন এমন অনেক পদার্থ আছে, যাহা প্রথমে
আক্সাইডে অল্পরিমাণে এবং কিছু বেশী মাত্রায় এসিডে পরিণত
হয়—অক্সার, কস্ফ্রাস ও ক্রমিয়াম প্রভৃতি এই জাতীয় পদার্থ।

অক্সিজেন গাস বর্ণহীন, স্বাদহীন ও গন্ধহীন। ইহা চকুর
আগোচর ও অতি স্বচ্ছ এবং হাইড্রোজেন অপেক্ষা ১৬ গুণ ভারী,
আন্তিলেনের স্বরূপ
গুণ পরিলক্ষিত হয়, অক্সিজেনেও সেইরূপ
স্থিতিস্থাপকতাদি আছে। জীবনের ক্রিয়ানির্কাহার্থ অক্সিজেনের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধারণ বায়ুর সমপরিমাণ অক্সিজেন অধিকতর দীর্ঘকাল প্রাণরক্ষার উপযোগী। এই নিমিত্ত
ইহার অপর নাম প্রাণবায়ু বা Vital air।

ভূবায়ু অপেক্ষা অক্সিজেন অধিকতর ভারী। একশত কিউবিক ইঞ্চ পরিমিত অক্সিজেন বাষ্প মধ্যম পরিমিত তাপে ও প্রচাপে ৩৪ গ্রেণ অপেক্ষাও ওজনে অধিকতর ভারী হইয়া থাকে। কিন্তু তদবস্থায় ভূবায়ুর ভারিত্ব ৩১ গ্রেণের কিঞ্চিৎ অধিক। অক্সিজেন গ্যাস জলে ঈষৎ দ্রবায়। ইহার স্বকীয় ব্যাপকতা-পরিমাণ-স্থানের কুড়িগুণ অধিক ব্যাপকতাস্থানবিশিপ্ত জলে অক্সিজেন দ্রাবিত হইয়া থাকে। ইহার উপরে আলোকের কোন ক্রিয়া নাই। অস্তান্ত বাষ্পের স্তায় উত্তাপে অক্সিজেন

বিস্তৃত হইয়া থাকে। তড়িৎশক্তির প্রভাবেও ইহার গুণের কোন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয় না। শৈত্য ও প্রচাপে ইহাকে তরল বা কঠিন করা যায় না। অক্সিজেন এথনও মূল পদার্থ বলিয়াই পরিগণিত। কিন্তু কেহ মুলেই গোল কেহ এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেছেন। আধুনিক रेवछानिकशं मध्यभां कतिरुटिष्ट्न एय, याद्यारक शृर्ख श्रवमानू বিলিয়া অবিভাজ্য মনে করা হইত, সে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক। প্রত্যেক প্রমাণু কতকগুলি বৈত্যতিক ক্ষুদ্রতম পদার্থের (Electron) সমষ্টি মাত্র। বর্তুমান রসায়ন-বিজ্ঞানে যে সকল মূল পদার্থের উল্লেখ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে হাইডে জেন সর্কাপেকা লঘু পদার্থ। হাইডে।জেনের মান ধরিয়াই অপরাপর মূল পদার্থের মান নির্ণীত হইয়াছে। অধুনা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইগাছে যে এই হাইড়োজেনের এক পরমাণু উল্লিখিত বৈহাতিক পদার্থের (Electron) একহাজার পরিমিত পদার্থের সমষ্টি এবং নেগেটিভ্বা বিয়োগ-সংজ্ঞক বৈচ্যুতিক শক্তিপূর্ণ। যদিও এই সকল প্রমাণু প্রত্যক্ষের অত্যন্ত অতীত, কিন্ত ইহাদের অস্তিত্বের প্রমাণ এক বারেই অকাট্য এবং অথগু।

জগতে যে দক্ল মূল পদার্থ আছে,তন্মধ্যে অক্সিজেন সর্ব্বতই স্থলভ। ভূভাগের জলরাশিতে ইহার 🛬 অংশ, বায়ুতে 🧎 অংশ এবং সিলিকা, চক এবং এলিউমিনাতে ২ অংশ বিভয়ান রহিয়াছে। সিলিকা, চক ও এলিউমিনা অক্সিজেনের ব্যাপ্তি এই তিন পদার্থই ক্ষিতির প্রধানতম উপা-দান। প্রাণীদিগের প্রাণরক্ষার্থে অক্সিজেনের নিত্য প্রয়োজন। মঙ্গলময় ভগবান এই নিমিত্ত জগতের দর্কত্রই এই প্রয়ো-জনীয় পদার্থের সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছেন। অনস্ত ভূবায়ুতে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেন মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। উদ্ভিদ্ জগতের অভ্যন্তরে অক্সিজেনের প্রাচুর্যা পরিলক্ষিত হয়। জগৎপ্রাণ সূর্য্য স্বীয় কিরণে উদ্ভিদ পত্রের আর্দ্র অন্তন্তল ভেদ করিয়া উহাদের মধ্য হইতে অক্সিজেন আকর্ষণ করেন এবং প্রাণীদিগের উপকারার্থ অক্সিজেন সঞ্চয় ও বিতরণ করিয়া প্রাণিগণের হিত সাধন করেন। ইহাতে উদ্ভিদ রাজ্যেরও পরম উপকার সাধিত হয়। কার্বাণ উদ্ভিদ্-সমূহের জীবনোপায়। ভূবায়ুতে যে কার্ব্যণিক এসিড্ সঞ্চিত হয়, পত্ররাশি বিনির্গত অক্সিজেন দারা সেই কার্ব্রণিক এসিড বিশ্লিষ্ট হইয়া উদ্ভিদ্সমূহ কার্ব্জণ দারা পরিপুষ্ট করে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিরাজ্যে কার্ব্বণ ও অক্সিজেনের এইরূপ আদান প্রদান দারা বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকার্য্যে সুশুখলা, মিতব্যয়িতা ও নিরতিশয় স্থবিধান পরিলক্ষিত হয়।

পূর্বে বলা হইয়াছে, ফরাসী পণ্ডিত লাভোয়াজিয়েই এই

পদার্থকে "অক্সিজেন" নামে অভিহিত করেন। oxus একটী গ্রীক শব্দ, ইহার অর্থ অম, -- Gennao অর্থাৎ নামেই ভুল "আমি উৎপাদন করি"। এই ছইটী পদ হইতে Oxygen শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অম্লোৎপাদক বলিয়া লাভোয়াজিয়ে ইহাকে অক্সিজেন নামে অভিহিত করেন তৎকালে যে ইহার এইরূপ নাম হইয়াছিল ইহার বিশিষ্ট হেতু আছে। অঙ্গার বা গন্ধক, রুদ্ধবায়ুতে দগ্ধ করিলে উহা হইতে এক প্রকার বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অঙ্গার-বা গন্ধক-দহন-জনিত বায়ু জলে দ্রবীভূত হয়, এই জলের অম স্বাদ হইয়া থাকে। লাভোয়াজিয়েই এই কারণে উক্ত বায়বীয় পদার্থকে অক্সিজেন বা অমুজান নামে অভিহিত করেন। কিন্তু অতঃপর ডেভি (Davy) ফ্লোরিন পদার্থের পরীক্ষা আরম্ভ করিয়া দেখিতে পান যে হাইড্রোক্লোরিক এসিড্ অতি তীব্র অমু পদার্থ,অথচ ইহাতে কণামাত্রও অক্সিজেন নাই, আবার অন্তদিকে সোডিয়াম ও পোটাশিয়াম প্রভৃতি পদার্থ ভম্মনান বা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে সকল যৌগিক পদার্থের স্ষ্টি করে, সেই সকল পদার্থে একেবারেই অমাস্বাদ অনুভব করা যায় না। বিপরীত পক্ষে উহাতে তীব্রক্ষারের আস্বাদই অনুভূত হইয়া থাকে। স্কুতরাং অক্সিজেন নামটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিয়া বিচার করিলে উহা যে পদার্থের বাচকরূপে ব্যবস্থৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যথার্থভাব এই নামটী দারা অভিব্যক্ত হয় না : প্রত্যুত উহা ভ্রান্তিরই উৎপাদক।

অক্সিজেন অগ্নির অধিষ্ঠাত্তী দেবতা। অক্সিজেন ভিন্ন জলনক্রিয়া অসম্ভব। এই জন্ম পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে কোন সময়ে অক্সিজেন অগ্নি-বায়ু (Fire-air) নামে অভিহিত অক্সিজেনের হইত। জলস্ত ইন্ধনে অক্সিজেন স্পর্শ মাত্র দাহিকাশন্তি উহা উজ্জ্ঞলভাবে জলিয়া উঠে। যে সকল পদার্থ সাধারণতঃ অদাহ্য বলিয়া বিবেচিত হয়, অক্সিজেন গ্যাসসংস্পর্শে সে সকল পদার্থ সহসা প্রজ্ঞলনোপযোগী হইয়া দাঁড়ায়। লোহ যথন অগ্নিতে পুড়িতে পুড়িতে লাল হইয়া উঠে, তথন উহাতে অক্সিজেন গ্যাস স্পৃষ্ঠ হইলে লোহও জলিয়া উঠে। অক্সিজেন গ্যাসে যথন ফসফরাস্ দগ্ম হইতে থাকে, সে আগুনের আলোক সহু করাই অতি কঠিন ব্যাপার।

অক্সিজেন গ্যাস না থাকিলে কিছুই জ্ঞানত না। কোল গ্যাস বল, কেরোসিন তৈল বল, অক্সিজেনের সাহায্য না পাইলে ইহার কিছুই প্রজ্ঞানত হইত না। হাইড্রোজেন বাষ্প দাহ, কিন্তু দাহক নহে। হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতল নিয়ম্থ করিয়া উহাতে একটী জ্লম্ভবাতি প্রবেশ করাইলে উহা তৎক্ষণাৎ নির্বাণিত হইবে। কিন্তু হাইড্রোজেন বাষ্প বোতলের মুথে প্রভাহীন শিথার জলিতে খাকিবে। হাইড্রোজেন বাষ্পপূর্ণ বোতলে একটা দীপশিথা প্রবিষ্ঠ করিলে দীপশিথা যে নিভিয়া যায় ইহার কারণ হাইড্রোজেন দাহক নহে, কিন্তু কোন অগ্নিমূথ পদার্থ, অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মুথে প্রবিষ্ঠ করিয়া দেওয়া মাত্র উহা অধিকতর প্রবলবেগে জলিতে থাকিবে।

এখন প্রশ্ন এই যে অক্সিজেন নিজে দাহ্য কিনা ? ইহার উত্তরে এই মাত্র বক্তব্য যে অক্সিজেন সহজে দাহ্য নহে। কিন্তু যদি হাইড্রোজেন বাষ্পপূর্ণ কোন কাচ পাত্রের মধ্যে একটা নল দারা অক্সিজেন বাষ্প প্রবেশ করাইয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করা যায়, তাহা হইলে নলের মুথে অক্সিজেন বাষ্প জলিতে থাকিবে, স্থতরাং স্থলবিশেবে অক্সিজেন দাহ্য পদার্থের ক্রিয়া ও হাইড্রোজেন দাহকের ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। নিম্নলিখিত পারীক্ষাগুলি দ্বারা অক্সিজেনের দাহিকাশক্তির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে:—

ক। একটা বক্রমুখ তাম তারে ছোট মোমবাতি বিদ্ধ করিয়া প্রজনিত করিয়া অক্সিজেন-পূর্ণ বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে, বর্ত্তিকা অধিকতর উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিয়া জনিতে থাকিবে।

খ। প্রজনিত বাতিটী নির্বাপিত করিয়া অগ্নিমুথ থাকিতে থাকিতে অক্সিজেনের বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করিলে বাতি পুনঃ প্রজনিত হইবে।

গ। তারে বাঁধিয়া দীপালোকে লোহিতোত্তপ্ত করিয়া এক থণ্ড কয়লা, অক্সিজেনপূর্ণ বোতলের মধ্যে নিমজ্জিত করুন, কয়লাথণ্ড উজ্জ্বল আলোক ও ক্রুলিঙ্গ প্রকাশ করিয়া জ্বিতে থাকিবে।

ঘ। দীর্ঘ বাঁটযুক্ত তেলের পলার স্থায় একটা পাত্রে (Deflagrating spoon) গন্ধক জালাইয়া অক্সিজেনের বোতলে নিমজ্জিত কক্ষন, গন্ধক বেগুণী বর্ণের আলোক প্রকাশ করিয়া জলিতে থাকিবে।

ঙ। পূর্ব্বোক্ত পাত্রে ক্ষুদ্র একথণ্ড ফসফরাস্ রাথির। অগ্নিসংযোগ করিরা অক্সিজেন পূর্ণ বোতলে নিমজ্জিত করুন, ফস্ফরাস্ দৃষ্টিসন্তাপক তীব্র আলোক প্রকাশ করিয়া জ্বলিতে ধাকিবে এবং বোতলের মধ্যে খেতবর্ণ ধুম সঞ্চিত হইবে।

চ। মাগ্নেসিয়ম্ ধাতুর একটী তার দীপশিথার জ্বালাইয়া অক্সিজেনের বোতলে প্রবিষ্ট করিয়াছিল, অতীব উজ্জ্বল আলোক নিঃস্ত করিয়া মাগনেসিয়ম-তার পুড়িতে থাকিবে।

ছ। ঘড়ির স্প্রিংএর একমুখে দ্রবীভূত গন্ধক সংলগ্ধ করিয়া অগ্নি সংযোগ করিলে গন্ধক পুড়িতে থাকে, কিন্তু ঘড়ির স্প্রিং পোড়ে না। একণে এই জ্বন্তমুখ স্প্রিংটা অক্সিজেনের বোতলে নিমজ্জিত করুন, প্রবল তেজের সহিত স্প্রিটী দগ্ধ হইতে থাকিবে এবং লোহিতবর্ণ গলিত লোহ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া স্থান্দর দৃশ্য উৎপাদন করিবে।

জীবদেহে অক্সিজেনের ক্রিয়া সম্বন্ধে বহুল প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ফিজিয়লঙ্গী (Physiology) বা শারীর তত্ত্বে এ সম্বন্ধে বহুল গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। নিখাস প্রশাসে বায়য় প্রয়োজন ও পরিবর্ত্তন, রক্তসংশোধনে এবং দৈহিক তাপ উৎপাদনে (Oxydation) এবং দৈহিক শক্তির উৎপত্তিসাধনে ও দেহোপাদান প্রভৃতির গঠন ও ধ্বংস কার্য্যে অক্সিজনের প্রভাব ও প্রক্রিয়ার বিষয় সেই স্থলে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

ওজোন (ozone) অক্সিজেনেরই একটী পৃথক্ মৃষ্টি।
ভালোন (ozone)
ইহা ঘনীভূত অক্সিজেন। তিন আয়তন
অক্সিজেন ঘনীভূত হইয়া হই আয়তনে
পরিণত হইলে তথন উহার ধর্ম অক্সিজেনের হায় থাকে না।
তথন উহার একপ্রকার গন্ধ হয়। বজ্পাতের সময়ে বায়ুরাশি
হইতে এক প্রকার গন্ধ অমুভূত হয়। উহা ওজোনের গন্ধ।

সিমেন সাহেব ওজোন প্রস্তুত করার নিমিত্ত একপ্রকার
নল প্রস্তুত করিরাছেন। এই নলে অক্সিক্রেন প্রবিষ্ট করিয়া নলটা ব্যাটারী ও প্রবর্তনক্রেলের সহিত সংযুক্ত করুন। উহাতে তড়িং ক্ষুলিঙ্গ উৎপাদন
করিলে নলের অপর মুখ দিয়া ওজোন নিঃস্ত হইবে। ওজোন
কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইলে একখণ্ড পোটাশিয়ামআইওডাইড্ শ্বেতসারের দ্বণে দিক্ত করিয়া নল হইতে
নির্মত বাষ্পের সহিত সংস্পৃষ্ট করিলে উহা নীলবর্ণ হইবে।

২। ফদ্ফরাদ বায়ুমধ্যে অনাবৃত অবস্থায় রাখিলে ওজোন্ প্রস্তুত হয়।

একটী আয়তমুখ বড় কাচের বোতলের মধ্যে অল্প জল রাখুন, তন্মধ্যে একথণ্ড ফন্ফরাস এরপ ভাবে সংস্থান করুন যে উহার অল্পংশ মাত্র জলের উপরিভাগ স্পর্শ করে। অভঃপর একটী কাচের ছিপি ছারা বোতলের মুখ বন্ধ করুন। ইহাতে ওজোন উৎপন্ন হইবে।

ওজোন বর্ণহীন অদৃশু বায়বীয় পদার্থ। ইহার গন্ধের কথা
পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তড়িৎ য়য়পরিচালনেও এই প্রকার
দ্রাণ অমুভূত হয়। ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা ১৫ গুণ ভারী।
প্রজোনের স্বরূপ সমধিক চাপ ও শৈত্য দ্বারা ইহা তরলাপ্রধর্ম বহায় পরিণত হইতে পারে। ইহার রাসায়নিক তত্ব সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কার্ব্বণিক এসিড্
গাাসে ওজোনের অন্তিহ থাকে না। নগর অপেক্ষা পলীগ্রামের

বায়তেই অধিক পরিমাণে ওজোন বিজ্ঞান থাকে। ওজোন দারা আকাশস্থ বিষ পদার্থ বিনষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে ইহা ম্যালেরিয়া ও ওলাউঠার বীজাণুবিনাশক। অধুনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ওজোনের বছবিধ ব্যবহারের কথা গুনা যাইতেছে। আকাশ যে নীলবর্ণ দেখায় কাহারও কাহারও মতে এই ওজোনই তাহার হেতু।

নাইটোজেন ( Nitrogen )

বায়ুর আর একটা উপাদান—নাইট্রোজেন। বায়ু রাশিতে
নাইট্রোজেনের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক। পূর্বেই বলা
হইয়াছে, পাঁচভাগ বায়ুর মধ্যে একভাগ অক্সিজেন, চারিভাগ
নাইট্রোজেন। প্রাক্বত জগতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ অতীব
প্রচুর। প্রাণিজগতের সহিত ইহার সম্বন্ধ অতি প্রয়োজনীয়।
এইজন্ম মঙ্গলময় বিধাতা বায়ুমগুলীর তিন চতুর্থাংশ কেবল এই
মূল পদার্থ দারাই পূর্ণ করিয়া রাথিয়াছেন। আগুলালিক পদার্থের
( Albuminoids) মধ্যে নাইট্রোজেনই প্রধানতম উপাদান।
জীব ও উদ্ভিদ্জগতে নাইট্রোজেন ব্যাপ্তিরূপে অবস্থান করিতেছে। থনিজ পদার্থে নাইট্রোজেন বড় বেশী দেখিতে পাওয়া
যায় না। তন্মধ্যে কেবল সোরাতে এই মূল পদার্থ দেখিতে
পাওয়া যায়। নাইট্রোজেন মিশ্রণ পদার্থের মধ্যে নাইট্রিক
এসিড্ ও আমোনিয়ার লেশাভাস সর্ব্বেকার ভূমিতেই দেখিতে

মৌলিক নাইটোজেন গ্যাদে ( N2 এক অণুপ্রিমাণ ) প্রাপ্ত হওয়া যায়। বায়ুরাশি হইতে এই পদার্থ বিশ্লিষ্ট করা অক্সিজেন যেমন দহনক্রিয়ার অনুকূল, যাইতে পারে। নাইট্রোজেনের ধর্ম সেরূপ নহে; এই জন্মই স্ষ্টের কার্য্য স্থনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। বায়ুর মধ্যে যদি গুদ্ধ অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে অতি দ্রুতগতিতে দহনকার্য্য সম্পান্ন হইত। তাহা হইলে আমাদের রন্ধন, দীপপ্রজ্ঞলন প্রভৃতি কোন কার্য্যই স্থ্যসম্পাদিত হইত না। কাষ্ঠ বা কয়লাতে আগুন সংযোগ করা মাত্রই উহা তৎক্ষণাৎ জলিয়া যাইত, প্রদীপ প্রজ্ঞান করা মাত্রই উহার বর্ত্তি ভস্মীভূত হইয়া যাইত। আমরা কাষ্ঠবস্ত্র প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারিতাম না। থড়ের ঘরে আগুণ ধরা মাত্রই উহা ভস্মীভূত হইয়া যাইত। আমরা বায়ুর সহিত যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, তাহা আমাদের দেহের প্রত্যেক স্থাবারবের উপর মুহু দাহন কার্য্য সম্পন্ন করে, তাহার ফলে তাপ ও দৈহিকশক্তির উদ্ভব হয়। যদি বায়ুর মধ্যে নাইট্রোজেন না থাকিয়া কেবল অক্সিজেন থাকিত, তাহা হইলে জীবনীশক্তির ক্রিয়া কোন ক্রমেই শৃঙ্খলার সহিত স্কুসম্পন্ন হইত না। দাহিকাশক্তিবিশিষ্ঠ অক্সিজেনের সহিত অধিক মাত্রায় নাইট্রোজেন বিমিশ্রিত রাখিয়া অক্সিজেনের সংহারিকা শক্তিকে নিয়মিত করা হইয়াছে। প্রকৃতির এই বিধান বিশ্বকর্ত্তী জ্ঞানময়ী মহাশক্তির মঙ্গলময়ী লীলার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

নাইট্রেজন অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ, ইহার স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধন নাই। রেগনান্ট্র্ (Regnantt) বলেন, বায়ুর তুলনায় ইহার নাইটোজেনের আপেক্ষিক গুরুত্ব ০ ১৭০২ স্কুতরাং ইহা বায়ু স্বরূপ ও ধর্ম অপেক্ষা লঘুতর। একমিটার পরিমিত নাইট্রাজেনের গুরুত্ব ১ ২৫ গ্রাম। একভাগ জলে ১ ২৪৮ ভাগ নাইট্রোজেন জ্রবীভূত হইতে পারে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৭৭২ খঃ অব্দে রদারফোর্ড সাহেব নাইট্রোজেন আবিদ্ধার করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৭৭ খঃ অব্দে শীলে এবং ফরাসী ডাক্তার লাভোয়াজিয়েই ডাক্তার রদারফোর্ডর সিদ্ধান্ত স্বরূচ্ করিয়াছিলেন। কি প্রকারে নাইট্রোজেন বায়ুর অক্সিজেন হইতে বিশ্লিপ্ট করা যায়, কি প্রকারে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়, ইতঃপূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে।

নাইট্রোজেন দাহ্য নহে। নাইট্রোজেনে দীপশিথা নিভিন্না যায়। ইহার কোন প্রকার বিষজনক ধর্মা নাই, অথচ ইহা জীবনরক্ষার সম্বন্ধেও সাক্ষাৎভাবে কোন সাহায্য করে না। রাসায়নিক পণ্ডিতগণ নাইট্রোজেনকে তরল অবস্থায় পরিণত করিতেও সমর্থ হইরাছেন। সাধারণ অবস্থায় তাপ বা তড়িৎ প্রভৃতি দ্বারা নাইট্রোজেনের কোন প্রকার বিক্বতি বা পরিবর্ত্তন ঘটে না। কিন্তু নির্দিপ্ত উচ্চতর তাপে (Temperature) বোরণ, মাগনিসিয়াম, ভেলাডিয়াম এবং টিটালিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থ ইহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া নাইট্রাইড্রুগে পরিণত হয়। সাধারণতঃ অক্সিজেনের সহিতও নাইট্রোজেন মিশিতে পারে। উত্তাপ দিলেও মিশ্রণ বিনম্ভ হয় না, কিন্তু উহাতে ধীরে ধীরে তড়িৎ ক্মুলিঙ্গ প্রবিপ্ত করিয়া দিলে এই হুই গ্যাস হইতে পরমাণু পৃথক্ হইতে আরক্ষ হয়।

বায়ুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন মিশ্রিত অবস্থার সাধারণ বিমিশ্রণ ও রহিয়াছে। কিন্তু এই মিশ্রণ রাসায়নিক রাসায়নিক বিমিশ্রণ বিমিশ্রণ নহে। নিম্নালিখিত প্রীক্ষা দারা ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে:—

১। যথনই হুইটী বাষবীয় পদার্থে রাসায়নিক মিলন ঘটে, তথনই উত্তাপ উদ্ভূত হয় এবং উৎপন্ধ পদার্থের আয়তন উৎপাদক পদার্থসমূহের আয়তন হইতে পৃথক্ত প্রাপ্ত হয়। বায়ুনিহিত অক্সিজেনে ও নাইট্রোজেনে এই উভয় গ্যাদের যে নির্দিপ্ত পরিমাণ আছে, এই হুই গ্যাদের সেই পরিমাণ লইয়া কোন পাত্রে মিশ্রিত করিলে উহা সর্কপ্রকারেই বায়ুর ভায়ে কার্য্য করিবে এবং তহুৎ পরিলক্ষিত হুইবে। কিন্তু এই মিশ্রণ-ফলে

তাপোৎপত্তি বা আয়তনের পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইবে না। বায়ু যে রাসায়নিক ভাবে (Chemically) বিমিশ্রিত পদার্থ নহে, ইহা তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ।

- ২। একটা পদার্থের সহিত অপর পদার্থের রাসায়নিক
  মিলন হইলে পরমাণুর গুরুত্ব-সংখ্যার অমুপাত অমুসারে এইরপ
  মিলন ঘটয়া থাকে। তাদৃশ অমুপাত ভিন্ন অপর কোন প্রকারে
  এই প্রকার মিলন হয় না। কিন্তু বায়ুমধ্যে অক্সিজেন ও
  নাইট্রোজেন যে পরিমাণে অবস্থান করে, তাহাতে পারমাণবিক
  গুরুত্ব সংখ্যার কোন প্রকার অমুপাত পরিলক্ষিত হয় না—
  স্কুতরাং বায়ুরাশিতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে মিলন
  আছে, উহা রাসায়নিক মিলন নহে।
- ৩। রাসায়নিক সংমিলিত পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিলে উহাদের উপাদানগুলির কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না—উহাদের পরিমাণের অফুপাতেও ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পরিমাণ সকল সময়ে একই পরিমাণে পরিলক্ষিত হয় না। অবস্থা ভেদে উহাদের পরিমাণে বিভিন্নতা দেখা যায়। বায়ু যদি রাসায়নিক বিমিশ্রণের ফল হইত, তাহা হইলে এইরূপ উপাদানের পরিমাণেও অফুপাতে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। স্কুতরাং সিদ্ধান্ত হইল যে বায়ুতে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের যে বিমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা রাসায়নিক বিমিশ্রণ নহে।

প্রক্ষেপর রামজে ও লর্ড র্যালে বায়ুরানির পরীক্ষা করিতে করিতে উহাতে "আর্গন" নামক একটা অভিনব মূল পদার্থ নাইট্রোজেন ও প্রাপ্ত হইয়াছেন। বায়র সহিত অক্সিজেন আর্গন (Argon) মিলিত করিয়া উহাতে ক্ষুর্জৎ তড়িৎ প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন রাসায়নিক ভাবে বিমিশ্রিত হইয়া যায়। কিন্তু কোনও একটা পদার্থ অবশিষ্ট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদার্থের নাম "আর্গন"। ইহার আ্লাবিক গুরুত্ব ৪০। আর্গন অন্ত কোন মূল পদার্থের সহিত মিলিত হয় না। বায়ুমধ্যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে, তাহার শতকরা এক ভাগ আর্গন। ইহার স্বরূপ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ কিছুই জানা যায় নাই।

নাইট্রোজেনের একটি প্রয়োজনীয়তা ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ অক্সিজেনের দাহিকাশক্তিকে জগতের প্রয়ো-জনীয় কার্য্যে সংঘমিত রাথার নিমিত্ত নাইট্রোজেনের সবিশেষ নাইট্রোজেনের প্রয়োজন। নাইট্রোজেন ভূমির মধ্যে প্রয়োজনীয়তা থাকায় জমীর উৎপাদিকা শক্তি প্রবর্ধিত হয়। কিন্ত ইহার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রসায়নশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত-গণ এখনও সবিশেষ অভিক্রতা লাভ করিতে পারেন নাই।

উদ্ভিদ্সমূহ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না। দাহিকাক্রিয়ায় বা নিখাদ-প্রখাদ-ক্রিয়ায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার নিজের কোন ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কেবল অক্সিজেনের ক্রিয়া-সংযমনই ইহার প্রধানতম কার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। অক্সিজেনের সহিত নাইটোজেন মিলিত না থাকিলে, জীব-জগতের পক্ষে অক্সিজেন হিতকর না হইয়া অহিতকরই নাইটোজেনের পরিবর্ত্তে অন্ত কোন মূল পদার্থ বায়ুরাশিতে বিমিশ্রিত থাকিলে, তাহাতে বিষক্রিয়ার আশঙ্কা বিভ্যমান থাকিত। আমরা যে সকল যান্ত্রিক নাইট্রোজেনময় পদার্থ (Nitrogenous organic matter) দেখিতে পাই, বায়ুন্থ নাইট্রোজেনই যে সেই সকল পদার্থের পুষ্টিসাধন করে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ এজগতে যাহা কিছু দগ্ধ হয়, সেই দহন-ক্রিয়ার সময়ে নাইটিক এসিডের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বলিতে কি, বায়ুরাশিতে তড়িৎ শক্তির ক্রিয়াতেও নাইটিক এসিডু উদ্ভূত হইয়া থাকে। এই নাই-ট্রিক এসিড্ আকাশস্থ আমোনিয়ার সহিত বিমিশ্রিত হইয়া নাইটে টু অব আমোনিয়া প্রস্তুত হয়।

জর্মণ ডাক্তার স্কনবিল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন,
নাইট্রোজেন গ্যাস ও জল একত্র যোগে নাইট্রাইট্ অব্ আমোনিয়াতে পরিণত হয়। ইহা অক্সিজেন সংযোগে অতি সত্বরে
নাইট্রেট্ অব আমোনিয়াতে পরিণত হইয়া থাকে। এই নাইট্রেট্
গুলি বৃষ্টির সহিত ধরাতলে পতিত হয়, সেই স্থযোগে উদ্ভিদের
মূলে নাইট্রেট্ সঞ্চিত হয়। উদ্ভিদ, মূল হারা নাইট্রেট্ পদার্থ
গ্রহণ করিয়া থাকে। পূর্কোক্ত প্রণালীতে যে নাইট্রেট্ উদ্ভূত
হয় —উহাকে বৈজ্ঞানিকগণ "নাইট্রিফিকেশেন" ( Atmospheric nitrification ) বলেন। ইহা হারা উদ্ভিদ্ জগতের
যে অশেষ উপকার সাধিত হয় তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।
কার্কণিক এসিড।

বায়ুর অপর একটা উপাদান—কার্ম্বণিক এসিড। উদ্ভিজ্ন ও জান্তব পদার্থের দগ্ধাবশেষ অঙ্গার নামে প্রাসদ্ধ। এই অঙ্গারকে রাসায়নিকগণ কার্ম্বণ নামে অভিহিত করেন। কার্ম্বণ বা অঙ্গার একটা মূল পদার্থ। হীরক গ্রাফাইট্ এই অঙ্গারের ভিন্নরূপ মাত্র। কয়লা পোড়াইলে উহা অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ম্বণিক এসিড্ উৎপন্ন করে। হীরকদ্ম করিলে তাহার ফলেও কার্ম্বণিক এসিড্ উৎপন্ন হয়। ভূমধ্যে অসীম ও অনস্ত অঙ্গারথনি বিঅমান রহিয়াছে। অঙ্গার সম্বন্ধে এস্থলে আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। কার্ম্বণিক এসিড্ গ্যাদ বায়ুর একটা উপাদান,—স্কুতরাং তাহাই এখানে আলোচ্য। কার্ম্বণ ও অক্সিজেন মিলিত হইয়া তুই প্রকার যৌগিক

গ্যাসের উৎপাদন করে। কার্ব্বণ-মন-অক্সাইড এবং কার্ব্বণ-ডাই-অকসাইড। ঁ অন্ন বায়ুতে কয়লা দগ্ধ করিলে উহাতে সম-পরিমাণ অকৃসিজেন মিশ্রিত হইয়া কার্ব্রণ-মন-অকৃসাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। চুল্লীতে পাথুরিয়া কয়লা কাৰ্ব্বণ-মন-অক্সাইড পোড়াইবার সময় এই গ্যাস উৎপন্ন হইয়া (Carbon-monoxide) থাকে। এই গ্যাস নীল শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্ঞানিত হয়। ইহাতে একভাগ অক্সিজেন ও এক ভাগ কার্ব্বণ বিভামান থাকে, এই নিমিত্ত ইহার সাঙ্কেতিক চিহ্ন C. O. ৷ এই বাষ্প স্বাদগন্ধহীন, অদুগা ও জলে অদ্ৰবণীয় ৷ ইহা দাহক নহে—দাহা। দগ্ধ হইবার সময়ে ইহা হইতে নীলবর্ণ শিখা উখিত হয়। এই সময়ে বায়ু হইতে অকৃসিজেন প্রাপ্ত হইয়া কার্ব্বণ-ডাই-অকসাইডে পরিণত হয়। ইহার পরীক্ষা এই যে, কার্ব্যণ মনক-সাইড বাষ্পপূর্ণ বোতলের মধ্যে একটা জলস্ত বাতি প্রবেশ করাইলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিন্না যায়, কিন্তু বোতলের মুখে উক্ত বাষ্প জ্বলিতে থাকে।

এই বাষ্প অতীব বিষময়। নিশ্বাস দ্বারা দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে ইহাতে শিরঃপীড়া, স্নায়বীয় অবসাদ, সংজ্ঞাহীনতা এমন কি অবশেষে মৃত্যু পর্যান্ত উপস্থিত হয়। গৃহে কয়লা, কাঠ বা গুল জ্ঞালাইয়া দিয়া দরজ্ঞাদি বন্ধ করিয়া ঘুমাইলে কার্ব্রণমন্ক- সাইডের প্রভাবে মৃত্যু পর্যান্ত ঘটিতে পারে। জনেক স্থলেই এইরপ মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এদেশে স্থতিকা ঘরে স্মান্তন রাথার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রুদ্ধার গৃহে কাঠ কয়লা ও গুলাদি হইতে উদ্ভূত এই বিষময় বাষ্পা যে স্বতঃ প্রাণবিনাশক, তাহা সকলেরই মনে রাথা কর্ত্ব্য।

যাহা হউক এখন আমরা বায়ুর কার্কণ-ডাইঅক্সাইড বা সাধারণ কথায় :কার্কনিক এসিডের কথাই বলিতেছি। ইহার কার্কন-ডাই-অক্সাইড অপর নাম কার্কণিক আন-হাইডাইড্। (Carbon-Di-oxide) ১৭৭৫ সালে লাভোয়াজিয়েই হীরকদগ্ধ করার সময়ে কার্কণিক এসিড আবিষ্কার করেন। তৎপূর্কে ১৭৫৭ খুষ্টাব্দে ডাক্তার ব্লাক লাইমষ্টোনে ইহার অন্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া ইহাকে (Fixed air) নামে অভিহিত করেন। ইহার পরমাণবিক গুরুত্ব ৪৪। বিশাল বায়ুরাশিতে ইহার পরিমাণ অতি কম,—২৫০০ ভাগ বায়ুতে এক ভাগ কার্ক্রণিক-ডাই-অক্সাইড সাধারণতঃ বিভ্যমান থাকে। স্থানভেদে ইহার পরিমাণের ন্যুনাধিক্য হয়। সহরের বায়ুতে কার্ক্রণিক এসিড্গ্যামের উৎপত্তি পরিমাণ অধিক। মানুষের প্রশ্বাস, পদার্থ-দহন (Combustion), পচন (putrefaction) ও উৎসেচন (Fermentation) প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য দারা বায়ু-রাশিতে অনবরত কার্ক্রণিক এসিড গ্যাস সংমিলিত হইতেছে।

খাসক্রিরায় কি প্রকারে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি হয়, স্থানান্তরে তৎসম্বন্ধে আমরা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। খাদক্রিয়া ও কার্ম্ব- এস্থানে কেবল এই মাত্র বলিয়া রাখি, যে নিক এসিড গ্যাস মানুষের দেহের অভান্তরেও অঙ্গার পদার্থ বিভ্যমান রহিয়াছে। সেই অঙ্গার পদার্থের সহিত অক্সিজেনের সংযোগ হইলেই একপ্রকার মুহদহনী ক্রিয়ার (Oxidation) আরম্ভ হয়। ইহার ফলে কার্বাণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রস্থাদে এই বাষ্প বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত মিপ্রিত হয়। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস-বায়ুতে কার্ব্বণিক এসিডের পরিমাণে কি প্রকার ন্যুনাধিক্য আছে নিম্নলিথিত পরীক্ষায় তাহা অনা-য়াদেই বুঝা যাইতে পারে:—ছুইটী বোতলে পরিষ্কৃত চূণের জল রাখুন, রবার ও কাঠের নল বোতল ছুইটাতে এরূপ ভাবে সংলগ্ন করুন যে নলে মুথ দিয়া খাস গ্রহণ করিলে একটি বোত-লের মধ্য দিয়া আকাশীয় বায়ু প্রবেশ করিতে পারে এবং ঐ নল দারা খাস ত্যাগ করিলে অপর বোতলের মধ্য দিয়া প্রখাস বায়ু বহির্নত হইতে পারে। এইরূপ নলের দ্বারা কতিপন্ন বার শ্বাস-গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিলে দেখা ঘাইবে যে বোতলে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইয়াছে, উহার চূণমিশ্রিত জল অতি অল্প পরিমাণে ঘোলা হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে নিশ্বাস পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার মধ্যস্থিত জল তুধের স্থায় ঘোলা হইয়াছে। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাদসংস্পর্শে চূণের জল ঘোলা হয়। যে ঘরে বহুসংখ্যক লোক একত্র অবস্থান করে, তাদৃশ গৃহের ঘার অবরুদ্ধ রাখিলে উহাতে কার্ব্যণিক এসিড গ্যান্সের পরিমাণ অধিকতর হয়। পরিষ্কৃত চুণের জল গৃহে রাথিয়া ইহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

অঙ্গার বা তদ্ঘটিত পদার্থ বায়ু মধ্যে দগ্ধ হইলে উহার অঞ্গার

অংশ বায়ুন্থিত অক্সিজেনের সহিত মিলিত

হইয়া কার্কণিক এসিডে পরিণত হয়। দহনক্রিয়ার আধিক্যে কার্কণিক এসিড উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি
পাইয়া থাকে।

জীবজন্ত ও উদ্ভিজ্জ পদার্থমাত্রেই ন্যুনাধিক পরিমাণে অঙ্গার
আছে। তাপ ও আর্দ্রতা পচনক্রিয়ার সহায়। এই সকল
পচনক্রিয়া
হয়। গোরস্থান ও জলাভূমির উপরস্থ বায়ুতে
কার্বাণিক এসিড্ বাপ্প অধিক পরিমাণে (প্রতি দশ হাজার
ভাগে ৭০ হইতে ১০ ভাগ) সঞ্চিত হয়। ডেনুণ হইতে যে
হর্গন্ধ বাপ্প উথিত হয়, উহার প্রতি দশহাজার ভাগে ২০০ হইতে
৩০০ ভাগ কার্বাণিক এসিড় বাপ্প বিভ্নমান থাকে। অনেক
সময়ে এই বিষাক্ত বায়ু ডেনুণ-পরিষ্কারকদের মৃত্যুর কারণ হইয়া
থাকে। প্রাচীন আবর্জনাময় কুপেও নানা কারণে কার্বাণিক

এসিড গ্যাসের আধিক্য হেতু কুপসংস্কারকের মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

গুড়, যবাদি শশু ও দ্রাক্ষাদি ফলের রস পাকিয়া উঠিবার ভংসেচন সময়ে কার্কণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হইয়া (Fermentation) থাকে। মন্ত প্রস্তাতের কার্থানাতেও কার্ক-শিক এসিড্ গ্যাসের পরিমাণ অধিক পরিলক্ষিত হয়।

কার্বনিক এসিড্ অদৃশ্র, বর্ণ ও গন্ধবিহীন বাষ্প। ইহা
দাহক নহে, দাহও নহে। ইহা অপরিচালক। জলন্ত বাতি
ধর্ম
হারা ইহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে।
কার্মনিক এসিডগ্যাসপূর্ণ এক বোতলের মধ্যে
একটি জলন্ত বাতি প্রবিষ্ট করিলে বাতিটী তৎক্ষণাৎ নিভিয়া
যাইবে, বাস্পও জলিবে না। কার্মনিক এসিড গ্যাস অগ্নিশিথানির্মাণের পরম সহায়; এই জন্ত উহা স্থানবিশেষে খনির অগ্নিনির্মাণের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়াছে। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা
ভারী। যদিও ইহা অদৃশ্র, তথাপি ইহাকে পাত্র হইতে পাত্রান্তরে
আনায়াসেই ঢালা যাইতে পারে। রসায়নবিদ্গণ নিম্নলিখিত
প্রক্রিয়ায় ইহার পরীক্ষা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ একটী কাচপাত্র ওজন করিয়া উহার ওজন হির করুন। পরে উহা পাল্লার
উপর তুলিয়া দিয়া উহাতে কার্মনিক এসিড্পূর্ণ শিশিটী ঢালিয়া
দিন, যদিও আপনি অদৃশ্র বাস্পটী দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু
উহার ভারে পান্নাটী খুলিয়া পড়িবে দেখিতে পাইবেন।

চা খড়ির সহিত বা মার্কেলের সহিত সালফিউরিক বা প্রস্তুত-প্রণালী হাইড্বোক্লোরিক এসিডের ক্রিয়া-নিবন্ধন যন্ত্রবিশেষে কার্কিণিক এসিড গ্যাস উৎপন্ন হয়। কার্কণেট অব লাইমও ক্লোরাইড্অব কাল্সিয়ামে পরিণত হয়। এই সময়ে কার্কিণিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কার্কণিক এসিড কঠিন তরল ও বায়বীয়,—এই ত্রিবিধ ঋবয়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফারণহিটের ৩০ডিগ্রীতাপে কার্ক্রণিক
এসিড তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তরল কার্ক্রণিক এসিড
বর্ণহীন, জলে ও চর্ক্রিপদার্থে অদ্রবণীয়, কিন্তু ইহা ইথার,
কার্ক্রণিক এসিডের আল্কোহল, বাইসালফাইড অব্ কার্ক্রণ,
অবয়া নাপ্থা ও টার্পিনতৈলে মিশ্রিত হইয়া
থাকে। লিকুইড্ কার্ক্রণিক গ্যাস বিকর্ণি হইতে হইতে
উহা অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় কার্ক্রণিক এসিড
তুষারের তায় জমাট হইয়া উঠে।

বাঙ্গীয় কার্ক্ণিক এসিড্ বর্ণহীন। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে একটুকু অমাস্বাদ ও অমগন্ধ আছে। স্বাভাবিক উষ্ণ-তার ইহা জলে দ্রবীভূত হয়। প্রচাপ দারা ইহার নির্দিষ্ট সংশ জলে শোষিত হয়, কিন্তু নির্দিষ্ট সংশের বেশী কোন প্রকার প্রচাপেই শোষিত হয় না। প্রচাপ দূরীভূত করিলে গ্যাসগুলি জল হইতে উঠিবার সময়ে জলে বুদ্বুদ্ পরিলক্ষিত হয়। সোডা ও লেমনেডের ছিপি খুলিলে এই কারণেই বুদ্বুদ্ দেখা যার। কার্মণিক এদিড্পান করিলে কোন অপকার হয় না, অপচ ইহার অল্পমাত্রা বায়ুর সহিত মিশ্রিত ভাবে আঘাত হইলে জীবন-নাশের ভীষণ আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে। কার্ব্বণিক এসিড গ্যাসে আলোক নিভিয়া যায়, এই নিমিত্ত বায়ুতে কার্কণিক এসিডের মাত্রা অধিক আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করার নিমিত্ত জ্বলন্ত প্রদীপ দারা বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। কিন্তু এ পরীক্ষার উপরে নির্ভর করা যায় না। যে বায়ুতে অতি স্থন্দররূপে জ্ঞলন-ক্রিয়া নির্কাহিত হয়, সময়ে সময়ে সেই বায়ুর আভ্রাণেও মানুষের অচেতনতা, নানা প্রকার পীড়া,—এমন কি মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে। যবদ্বীপের "উপাদ" উপত্যকায়, নেপলদের নিকটবত্তী গ্রেটোভিকের উপত্যকায় এবং কেনিস্ প্রসিয়ায় লাক হ্রদের সন্নিকটে প্রচুর পরিমাণে কার্ব্যণিক এসিড্ গ্যাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমরা এন্থলে বায়ুর তিনটা উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। অতঃপর বায়ুতে মিশ্রিত আর একটা পদার্থের আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। সে পদার্থটা—জলীয় বাষ্প। বায়ুতে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তজ্জন্ত মেঘ রৃষ্টি, কোয়াদা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। কিন্তু এন্থলে এই পদার্থের আলোচনা করার পূর্বের মানবদেহে বায়ুর অক্সিজেন ও কার্ব্ব- কিন্তু কি কি কার্য্য সাধন করে, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অতীব প্রয়োজনীয়; স্কৃতরাং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বনিক এদিডের তত্ত্ব বিরৃত্ব করার পরেই এন্থলে মানবদ্দেহে বায়ুর সম্বন্ধ-বিচার-প্রসন্ধই উল্লেথযোগ্য। স্কৃতরাং অগ্রেড এতংসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে জলীয় বাষ্ণের ( Aqueous Vapour ) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে জলীয় বাষ্ণের (

## मानवरमध्य वांग्रूत्र किया।

মানুষের দেহের প্রধান উপাদান-সমূহের মধ্যে শোণিত রাশির কথা সর্বাত্রে উল্লেখযোগ্য। এই শোণিত রাশি হুই প্রকার পথে জীবের দেহ-রাজ্যে বিচরণ করে,—ধমনী (Artery) পথে ও শিরা (Vein) পথে। ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিত, শিরার রক্ত রুঞ্চাভ লাল। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, ধামনিক ও শৈরিক রক্তের এই বর্ণ-পার্থক্যের একমাত্র কারণ— অক্সিজেন ও কার্বাণিক এসিড্ গ্যাস। শিরার রক্তে অক্সিজেন অপেক্ষা কার্বাণিক এসিডের (দ্যামান্সারক বান্স) পরিমাণ অত্যস্ত বেশী। কার্বাণ—অন্সার। অন্সার ক্রঞ্চবর্ণ, স্কুতরাং শিরার রক্ত ও ক্রঞ্বর্ণ।

একশত ভাগ রক্তে ৬০ ভাগ বাষ্প আছে। স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হক্ত্বা সাহেব পরীক্ষা ছারা রক্তে বায়বীয় পদার্থের যে পরিমাণ বিনির্দেশ করিয়াছেন, নিমে সে তালিকা উদ্ভক্রা যাইতেছে:—

| বায়বীয় বাপ্প | धमनी द्रख्य                             | শিরার হক্ত |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------------|------------|--|--|--|
| অক্সিজেন       |                                         | . b+>\$    |  |  |  |
| কার্মণিক এসিড্ | 3 · · · 8 · · · · · · · · · · · · · · · | . 86       |  |  |  |
| নাইট্রোজেন     | 5- <b>૨</b>                             | · / 5-2    |  |  |  |

কিন্তু গ্রেটব্রিটেনস্থ রয়াল ইনষ্টিটিউশনের ফিজীওলজী-শাস্ত্রের ফুলেরিয়ান প্রফেসার ডাক্তার আর্থার গামজি (Gamgee) M. D. F. R. S.) বলেন ধামনিক রক্তে >০০ ভাগের মধ্যে ২২ ভাগ অক্সিজেন এবং ৩৫ ভাগ কার্ব্যনিক এসিড্ অপর পক্ষে শৈরিক রক্তে কার্ব্যনিক এসিডের পরিমাণ ৪০ হুইতে ৫০ ভাগ পর্যন্ত বিভ্রমান থাকিতে পারে।

বায়বীয় উপাদানের এই পার্থকা ব্যতীত ধামনিক ও শৈরিক রক্তে অপর বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ধামনিক রক্তে অক্সিজেনের আধিক্য ও কার্বাণিক এসিড্ গ্যাদের ন্যনতাই উহার বর্ণোচ্ছলতার হেতু। শিরার রক্ত অক্সিজেনস্হ বিমিশ্রিত ও বিলোড়িত হইলে উহাও ধমনীর রক্তের ভায় লোহিতবর্ণ ধারণ করে। উহার কার্বাণিক এসিড্ বাস্পের পরিমাণ কমিয়া যায়, এবং অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই নিমিত্ত উহার বর্ণেও পরিবর্ত্তন পরিবাক্ষিত হয়। আবার অপর পক্ষে ধমনীর রক্তের সহিত যদি কার্কাণিক এসিড্ বিলোড়িত করা যায়, উহাতে কার্ব্যণিক এসিডের পরিমাণ বুদ্ধি পার, অক্সিজেনের পরিমাণ হাস হয়, রক্তের উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ বিনপ্ত হইয়া ক্লঞাভ হইয়া পড়ে। কিন্তু শৈরিক বক্ত গত সন্তরে ধামনিক রক্তের অবস্থায় পরিণত হয়, ধামনিক রক্ত তত সত্বরে শৈরিক রক্তে পরিণত হয় না। কেননা শৈরিক রক্ত, পিপাসিত ব্যক্তির জল গ্রহণের স্থায় অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত যত ব্যাকুল হয়, কার্বাণিক এসিড্ বাষ্প গ্রহণ করার নিমিত্ত ধমনীর রক্তের আদৌ দেরপ ব্যাকুলতা নাই। ধমনীর রক্তে যদি দান্ত ( Oxidizable substance ) মিশ্রিত করা যায়, উহা তৎক্ষণাৎ শৈরিক রক্তের স্থায় ক্লফবর্ণে পরিণত হয়। এরূপ পদার্থের মধ্যে এমোনিয়াম্ দালফাইড প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে।

শৈরিক রক্তের লোহিত,কণা অক্সিজেনের নিমিন্ত নিতান্ত ব্যাকুল থাকে। কেন না উহাদের মধ্যে যে অক্সিজেনটুকু সঞ্চিত হয়, তাহা দেখিতে দেখিতে দহন কার্য্যে (Oxidation) ব্যায়িত ইইয়া যায়। এই দহন-ক্রিয়া কি এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি ? তাহা পরে বলা যাইবে।

রক্তের লোহিতকণায় অক্সিজেন প্রবিষ্ট হইলে উহা কিঞ্চিৎ
স্থলতর হইরা উঠে। অপর পক্ষে কার্মবিক এসিড গ্যাস উহাকে
ধামনিক রক্ত উজ্জল বিস্তৃততর করিয়া তুলে,—আণুবীক্ষণিক পরীদেখার কেন ?
ক্ষাত্র ইহলে উহা প্রবলক্ষণে আলোক প্রতিফলিত করার
সবিশেষ উপযোগী হয়, স্তৃতরাং রক্ত সমৃজ্জল দেখায়। শৈরিক
রক্তে আলোক তাদৃশ ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় উহা ক্ষমাভ
হইয়া পড়ে। অপরস্ত কার্মণাধিক্যও শৈরিক রক্তের ক্ষমাভ
বর্ণের আর একটা হেতু।

ধামনিক রক্তের ক্ষুদ্রতম শোণিত গোলকগুলিতে (Hæmoglobin) অক্সিজেন সংস্পৃষ্টভাবে বিভ্যান থাকে, শৈরিক
রক্তের ক্ষুদ্রতম শোণিতগোলকে অক্সিজেন থাকে না। রক্তের
এই ক্ষুদ্রতম গোলকগুলির অঙ্গ হইতে অক্সিজেন যথন রক্তন্ত
কার্বণের প্রতি আক্রন্ত হইয়া উহার সহিত সংমিলিত হয়, তৎক্ষণাৎ উহাদের বর্ণে পরিবর্ত্তন ঘটে।

রক্তের সহিত অক্রিসজেন ও কার্ব্যণিক এসিডের যে সংযোগ-সম্বন্ধ ঘটে সে সংযোগ তত ঘনিষ্ট নহে। অক্সিজেনের সহিত রক্তের হিমোগ্রোবিনেরই ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ আছে. অপর কোন পদার্থের তাদৃশ সম্পর্ক বা সমন্ধ নাই। কিন্তু সে সমন্ধও অতিথির স্থায়। অক্সিজেন হিমোগ্লোবিনে দীর্ঘকাল বিভ্যমান দৈহিক উপাদানে বায়বীয় পদার্থেত্র থাকে না ৷ কিন্তু রক্ত-কণিকার সহিত আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কার্কাণিক এসিডের আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই, শোণিতের প্লাজমা ( Plasma ) নামক পদার্থের উপাদান-বিশেষের সহিতই উহার সম্বন্ধ। এই প্লাজনাতে বাইকার্বণেট অব্ সোডা নামক যে রাসায়নিক পদার্থ বিত্তমান থাকে, তাহাতে কার্ব্যণিক এসিড পরিলক্ষিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এখনও এসম্বন্ধে কোন বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন নাই। কিন্তু একথা নিশ্চয় যে সমগ্রদেহে এই বায়বীয় পদার্থ বিচরণ করিয়া দেহের তাপ-সংরক্ষণ ও পুষ্টিসাধন করিতেছে। দেহের গঠন উপাদান-মাত্রেই অক্সিজেন গ্রহণ করিতেছে। কার্কণের সহিত অক্সি-জেন সংমিলিত হইয়া দেহে দহন-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে। উহা হইতেই কার্মণিক এসিডের উৎপত্তি ও তাপোৎপত্তি হইতেছে। প্রতিনিয়তই দেহের অভ্যন্তরে এই কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। দৈহিক পদার্থগুলি বায়ুরাশির অক্সিজেন গ্রহণ করার নিমিত্ত তুর্ভিক্ষের ক্ষুধার্ত্তের স্থায় অথবা বিরহিণী ব্রজবালা-দের স্বায় সততই জ্বাসিজনপ্রাপ্তির নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে। অপরম্ভ দেহ প্রকৃতি কার্কণিক এসিড এবং দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থ সকলকে বহিষ্কৃত করার নিমিত্ত প্রস্তুত রাখে। দেহের ক্ষুত্তম অবয়বগুলি (Tissue) রক্তের লোহিত কণা হইতে

অক্সিজেন সংগ্রহ করে। চুলের তার স্বন্ধ স্ক্র ধর্মনীর প্রাচীর ভেদ করিয়া রক্তের হিমোগোবিনত্থ অক্সিজেন দৈহিকরসে (Lymph) ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহোপাদান-কোষে প্রবিষ্ট হয়। এই সকল হলে কর প্রাপ্ত বান্ত্রিকপদার্থে সংস্থিত অক্সিজেন কার্মণের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া তাপোৎপাদন করে। অকৃসিজেন কার্ব্ব-ণের সহিত মিলিত হইলেই কার্ম্বণিক এসিড গ্যাসের উৎপত্তি হয়। টিশুর বা দৈহিক উপাদানবিশেষস্থিত কার্ম্বণিক এসিড, রসের (Lymph) মধ্য দিয়া কৈশিকার প্রাচীর ভেদ করিয়া উহার রক্তমধ্যে বিমিশ্রিত হয়। সমগ্র দৈহিক উপাদানে অক্সিজেন ও কার্ব্বণিক এসিডের এই যে আদান-প্রদান ব্যাপার সংঘটিত হয়—ইহাই আভ্যন্তরীণ খাসক্রিয়া (Internal respiration বা Tissue respiration) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই বে,— বায়ুস্থিত অক্সিজেন ফুসকুসের বায়ুকোষে প্রবিষ্ঠ হয়, এবং উহার প্রাচীর ভেদ করিয়া শৈরিক রক্তের হিমোগ্লোবিন পদার্থের সহিত সামান্তাকারে বিমিশ্রিত হয়। এই বিমিশ্রিত পদার্থ অক্সিহিমোগোবিন (Oxyhæmoglobin) নামে অভিহিত হয়। এই অক্সিহিমোগোবিন "টিভ" পদার্থে প্রবিষ্ট হইলে উহার অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পডে। এই অবস্থায় অক্সিজেন নিয়তই যে "টিঙ্ক" স্থিত কার্ব্যণের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্ব্যণিক এসিডের উৎপাদন করিবে, এরপ মনে করা যাইতে পারে না এবং হাইড়ে জেনের সহিত মিশিয়া নিয়তই যে উহা জলে পরিণত হইবে, এরপ সিদ্ধান্তও সর্বাথা সমীচীন নহে। মাংসপেশীতে অনেক সময়েই অক্সিজেন সংরক্ষিত অবস্থায় বিভাষান থাকে। এই সঞ্চিত অক্সিজেন "টিগুতে" বিভ্যমান থাকা নিবন্ধন বিশুদ্ধ নাইটো জেন গ্যাসের সংস্পর্শমাত্রই পেশী কুঞ্চিত হয় এবং এ অবস্থাতেও কার্ম্বণিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে। একটী ভেককে বিশুদ্ধ নাইটোজেনপূর্ণ শিশিতে কয়েক ঘণ্টা কাল রাখিলেও উহার জীবনীক্রিরার কোনও ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না. এবং দেই সময়েও উহার পেশী হইতে কার্বিণিক এসিড্ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

প্রশাস-পরিত্যক্ত বায়ুতে যে কার্কণিক এসিডের পরিমাণ
প্রশাস-পরিত্যক্ত বায়ু

অতিরিক্ত থাকিবে তাহা সহজেই বুঝা

যাইতে পারে। আমরা নিশাসকালে যে

বায় গ্রহণ করি এবং প্রশাসকালে যে বায়ু ত্যাগ করি, এস্থলে

তাহার তুলনা করার নিমিত্ত উভয় প্রকার বায়ুর উপাদান
বিনির্ণায়ক হুইটী তালিকা প্রদত্ত হুইতেছেঃ—

নিখাসকালীয় বাযুর উপাদান পরিমাণ— অক্সিজেন ২০-৮৪ (শতকরা) নাইট্রোজেন
কার্বণ-ভাই-জক্সাইড
ক্রনীয় বাস্পের পরিমাণ প্রদত্ত হইল না।
প্রেশাসকালীয় বায়্র উপাদান পরিমাণ—
অক্সিজেন
১৬০০৩

নাট্রোজেন ৭৯.০২

কার্বাণ ডাই-অক্সাইড ৩.৩ হইতে ৫.৫

কার্কণিক এসিডের পরিমাণ প্রশাস বায়ুতে কত অধিক, ইহাতে স্পষ্টরূপেই তাহা বুঝা যাইতেছে। সম্ভবতঃ প্রশ্বাস বায়ুতে নাইটোজেনের পরিমাণ অতি অল্প পরিমাণে বুদ্ধি পাইতে পারে। ইহার সহিত জাস্তব পদার্থের সংমিশ্রণও পরিলক্ষিত হয়। স্কুতরাং দেখা যাইতেছে, নাইটে জেন দেহে প্রবেশকালেও যে পরিমাণে প্রবেশ করে, প্রত্যাবর্ত্তন কালেও সেই পরিমাণে প্রত্যাগত হয়, উহার সবিশেষ কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। বায়ুতে অধুনা, আর্গণ, ক্রিপটন হিলিয়াম ও জীনন প্রভৃতি যে পাঁচ প্রকার অভিনব মূল পদার্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহারা নাইট্রো-জেনের অন্তর্ভু ক্ত ভাবেই পরিগণিত। অক্সিজেন ও কার্মণিক এসিডেই পরিবর্ত্তন-প্রাধান্ত পরিলক্ষিত হয়। প্রথাস বায়তে অক্সিজেন পাঁচভাগ কমে, কার্মণিক এদিড্ ৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রশ্বাস বায়ুতে কিঞ্চিৎ এমোনিয়া, যৎকিঞ্চিৎ হাইডে জেন এবং অতি সামাত্ত কারবারেটেড্ হাইডেজনও পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিখাস ও প্রশ্বাসে অক্সিজেন ও কার্কণিক এসিডের এই পার্থক্য-বিচারে বুঝা যায় যে, প্রশাসের সহিত যে পরিমাণে কার্কাণিক এসিড্ বহির্গত হয়, নিখাসে তদপেক্ষা অধিকতর অক্সিজেন গুহীত হইয়া থাকে। এই উভয়ের মধ্যে একটী নির্দিষ্ট আমুপতিক নিয়ম আছে। ফিজিওলজীতে উহা "Respiratory quotent" নামে অভিহিত হয়। এই অমুপাত-বিনির্ণয়ের প্রক্রিয়া এইরূপ:-

$$\frac{\text{CO}_2}{\text{O}} = \frac{8 \cdot 2 \text{F}}{8 \cdot 9 \text{F}^2} = 0.339$$

কিন্তু এই আরুপাতিক নিয়ম আহার্য্য পদার্থের শুণানুসারে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। পরিশ্রমের তারতম্যেও ইহার পরি-বর্ত্তন ঘটে। পরিশ্রমে ও আহার বিশেষে কার্ক্ষণিক এসিডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

এস্থলে আরও একটা কথা বক্তব্য এই যে, মান্তুষের দেহে অক্সিজেন সহযোগে কেবল কার্ব্যণই যে মৃত্ব দহন-ক্রিয়া ( Oxidation) উপস্থিত করে, তাহা নহে। চর্ব্বি ও প্রোটিড্ পদার্থে অক্সিজেনের পরমাণু বিঅমান থাকে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকের সময়ে হাইড্রোজেনের সহিত অক্সিজেন বিমিশ্রিত হইয়া জল উৎ-

পাদিত হয়। মৃত্রের ইউরিয়া পদার্থ-গঠনেও অক্সিজেনের প্রয়োজন। থাত দ্রব্যের কার্ব্বো-হাইড্রেটগুলির মধ্যেও অক্সিজেন বিভ্যান থাকে। কেন না, উহাদের অভ্যন্তরম্থ হাই-ড্রোজেনের মৃহ-দহনের নিমিত্ত অক্সিজেনের আবশ্রক হয়। স্থতরাং উদ্ভিদ্ থাদ্যে, জান্তব থাদ্য অপেক্ষা অক্সিজেনের ব্যয় স্বভাবতঃ অতি অল্ল হইয়া থাকে।

আমরা নিশ্বাসের সহিত নাসারন্ধ ও মুখগহ্বর দিয়া খাসনালীর পথে যে বায়ু কুস্কুসের বায়ুকোষে গ্রহণ করি, কুস্কুসের অভ্যন্তরে সেই বায়বীয় পদার্থে কি পরিবর্ত্তন ঘটে, বায়বীয় পদার্থের কৈ পরিবর্ত্তন ঘটে, বায়বীয় পদার্থের কৈ পরিবর্ত্তন ঘটে, বায়বীয় পদার্থের কৈ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বায়ুর স্বভাব এই যে উহা যখন কোন পাত্রবিশেষে আবদ্ধ হয়, তখন উক্ত পাত্রে বায়ুর প্রচাপ পড়ে। পারদসমন্বিত যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে এই প্রচাপ পরিমাণিত হইতে পারে। যদি কোথাও পাত্রে তুইটী বাষ্প আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে এই তুই বাষ্পেরই প্রচাপের পরিমাণ করা যাইতে পারে।

আবার যদি কোন তরল পদার্থের সহিত বাষ্প পদার্থ সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে কিয়দংশ বাষ্প তরল পদার্থে শোষিত হইয় থাকে। কি পরিমাণে বাষ্প শোষিত হইবে, তাহার নির্ণয় বাষ্পের প্রচাপের পরিমাণামুদারে স্থিরীয়ত হয়। যদি হই প্রকার বাষ্প এক প্রকার তরল পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মান্মসারে ও প্রচাপের অন্থপাতান্মসারে প্রত্যেক বাষ্প যথাযথ পরিমাণে উক্ত তরল পদার্থে শোষিত হইবে। তরল পদার্থে একাধিক বাষ্পীয় পদার্থের সংঘাতে বাষ্পের শোষণ ও বাষ্প-উদ্পামনের বহুল জটিল নিয়ম আছে। আমরা এন্থলে সেই সকল নিয়মের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। অন্যত্র ইহার সবিশেষ আলোচনা করা ঘাইবে। তবে এন্থলে যে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, উহার উদ্দেশ্য এই যে মুস্কুসের অভ্যন্তরে যথন বায়ু প্রবিষ্ট হয়, তথন মুস্কুসের বায়ুকোষস্থ তরল রক্তের সহিত এই বায়ুর অক্সিজেন এবং কার্ব্বণ ডাই-অক্সাইডের সংঘাত উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের প্রশ্বাসের সমরে ফুস্ফুস হইতে বায়ুরাশি নিঃশেষিত ভাবে বাহির হয় না। বায়ুকোষে যথেষ্ঠ বায়ু সঞ্চিত থাকে। এই বায়ু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে Residual air নামে অভিহিত হয় । এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে, তাহা অতঃপরে দ্রষ্ঠব্য)। প্রশ্বাসের বায়বীয় পদার্থের যে পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়াছে, সেই সিদ্ধান্ত দ্বারা ফুস্ফুসের অন্তর্নিহিত বায়ুর উপাদান পদার্থের পরিমাণ ও পরিবর্ত্তন জানা যাইতে পারে না। ফুস্ফুসের অভান্তরে বায়ুকোষস্থ বায়ু ফুস্ফুসের আনীত শৈরিক রত্তের

সংস্পার্শে ও সংঘর্ষে কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিনির্ণয়ের নিমিত্ত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এক প্রকার ফুস্ফুস নলের (Lung-Catheter) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নল অতি नमनीय, हेटा অতি সহজেই বায়ু-ननीटে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহার সহিত অতি পাতলা রবার-নলিকা সংযুক্ত থাকে। ফুৎকারে উহা ফুলিয়া উঠে। ইহা ক্ষুদ্র বায়ু-নালীতে প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া এই যন্ত্রের সাহায্যে ফুস্ফুসের নিভূত প্রদেশস্থ বায়ুকোষের বায়ুও এতদ্বারা বাহিরে আনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে। এইরূপে ক্যাথিটার প্রবিষ্ট করায় শ্বাসক্রিয়ার কোন ব্যাগাত জন্মে না। স্থবিখ্যাত জন্মণ অধ্যাপক গামজী একটা কুকুরের ফুসফুসের বায়ু বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে উহাতে কার্ম্বণিক ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ—শতকরা ৩-৮, কিন্তু প্রস্থাদের বায়ুতে ঠিক এই সময়ে কার্ব্যণ ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ছিল—শতকরা ২০৮ ভাগ মাত্র। অক্সিজেনের পরিমাণ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে প্রখাসের বায়তে শতকরা ১৬ ভাগ অক্সিজেন থাকিলে, ফুসফুসের অভ্যন্তরস্থ অক্সিজেনের পরিমাণ হইবে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র।

পাশ্চাত্য শরীর-বিচয় শাস্ত্রের আধুনিক পণ্ডিতগণ নিউন্যাটিকস্ ( Pneumatics ) এবং হাইড্যোষ্টেটক্স্ (Hydrostatics)
বিজ্ঞানের নিয়মাবলম্বনে জীবদেহের শোণিত সংস্পর্শে ও শোণিত
সংঘর্ষে বায়বীয় অক্সিজেন ও কার্বণ-ডাই-অক্সাইডের যে পরিবর্ত্তন
সংঘটিত হয়, তৎসম্বন্ধে অতি কল্ম গবেষণা করিয়াছেন। পণ্ডিত
প্রবর হাক্সলী তদীয় ফিজীওলজী গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস
দিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এখনও এই সকল বিষয়ে স্ক্রিদান্ত
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের যে স্বাভাবিক প্রচাপ আছে, ফুস্কুসের বায়ুকোষ নিহিত অক্সিজেনের প্রচাপ তাহা অপেক্ষা কম। কিন্তু শৈরিক রক্তে অক্সিজেনের যে রক্তে অক্সিজেন প্রচাপ থাকে, বায়ুকোষস্থ অক্সিজেনের প্রচাপ তদপেক্ষা অধিকতর। স্থতরাং বায়ুকোষস্থ অক্সিজেনের প্রচাপ তদপেক্ষা অধিকতর। স্থতরাং বায়ুকোষস্থ অক্সিজেন শৈরিক রক্ত রাশিতে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিম্যোমাবিন বা রক্তকণায় বিমিশ্রিত হইয়া যায়। এই মিশ্রণসন্তুত পদার্থ অক্সি-হিমো-মোবিন (Oxy-hæmoglobin) নামে অভিহিত হয়। এই অবস্থায় রক্তের অপর পদার্থ (Plasma) অধিকতর অক্সিজেন গ্রহণ করার স্থবিধা প্রাপ্ত হয়। আবার অপর পক্ষে রক্তের প্রাজমা পদার্থে যদি অক্সিজেনের প্রচাপ বেশী হয় এবং টিগুতে যদি কম থাকে তবে রক্তের প্রাজমা পদার্থ হইতে দৈহিক টিগুততে অক্সিজেন প্রধাবিত হয়। অক্সিজেন প্রাজমা হইতে দৈহিক রেসের স্রাজমা হইতে দৈহিক রুসের স্রাজমা হইতে দৈহিক রুসের স্রাজমা হইতে দৈহিক রুসের স্রাজমা হইতে দৈহিক রুসের স্রাজমা হইতে দিহিক রুসের স্রাজমা হইতে দৈহিক রুসের স্রাজমা হইতে দিহিক রুসের স্রাজমা হিত্য দিহিক রুসের স্রাজমা হিত্য দিহিক রুসের স্রাজমা হিত্য দিহিক রুসের স্রাজমা প্রাজমা হিত্য দিহিক রুসের স্রাজমা হিত্য দিহিক রুসের স্বাজমার স্রাজমার স্রাজমার স্রাজমার স্বাজমার স্রাজমার স্বাজমার স্বাজমার

শ্বন্ধি-হিমোগোবিন হইতে অক্সিজেন বিচ্যুত হইয়া যায়। এইরূপে হিমোগোবিন গুলি অক্সিজেন হারা হইয়া আবার মলিন ও বিষশ্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু একথা সর্ব্বথা মনে রাখিতে হইবে যে রক্ত কোন অবস্থাতেই সম্পূর্ণরূপে অক্সিজেন বা কার্ব্বণিক এসিড-বিহীন হয় না।

জাক্তার ফ্রেডেরিক (Fredericq ) একটা কুকুরের দেহে অক্সিজেনের যেরূপ তুলনাম পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার তালিকা এই:—

| <b>ব</b> হিবায়ুতে | ২০-৯৬         |
|--------------------|---------------|
| বায়ুকোষে          | <b>&gt;</b> F |
| ধামনিক রক্তে       | >8            |
| টিশুতে             |               |

অক্সি-হিমোগোবিন অপেক্ষা মেথিলিন ব্লুনামক পদার্থের সহিত অক্সিজেনের সম্বন্ধ আরও অধিকতর ঘনিষ্ঠ,—এবং ইহাদের সংমিশ্রণ অধিকতর স্থায়ী। ডাক্তার এরলিক (Erlich) পরীক্ষা করিয়া দেথিয়াছেন, কোন জীবের রক্তপ্রবাহে মেথিলিন-ব্লুপিচ্কারী সহযোগে প্রক্ষেপ করিয়া কয়েক মিনিট পরে উহাকে নিহত করিলে দেখা যায় যে উহার সমস্ত রক্ত নীলবর্ণে পরিণত হয়। ক্রিয়াশীল গ্রন্থিনিচয়েও মেথিলিনব্লু সঞ্চারিত হয় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে অক্সিজেন না থাকায় উহারা নীলবর্ণে রঞ্জিত হয় না। অপর পক্ষে ঐ গ্রন্থি সকল বহির্বায়ুর অক্সিজেন সংস্পৃষ্ট হইলে তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ ধারণ করে।

দেহের যে স্থানে বায়বীয় পদার্থের প্রচাপ অধিকতর, সেইস্থানেই কার্ম্বণিক এসিড্ অধিক মাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।
য়েজে কার্মনিক দৈহিক টিশুরাশিতেই কার্ম্বণিক কম্পাউণ্ড
এসিড্ অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। টিশু হইতে
উহারা প্রথমতঃ দেহস্থ রসে (Lymph), তথা হইতে রক্তে,
তথা হইতে মুস্ফুসে এবং তথা হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া বায়ুকোষে উপস্থিত হইয়া প্রশ্বাসের সহিত কার্মণিক এসিড্রপে
বহির্গত হইয়া থাকে।

শোণিত রাশিকে শোণিতক্ষায় (Corpuscle) এবং প্লাজমা পদার্থে বিভক্ত করিলে শেষোক্ত পদার্থেই কার্ব্যনিক এসিডের পরিমাণ অধিকতর দেখিতে পাওয়া যায়। বায় নিকাশিত কোন যন্ত্রে রক্ত স্থাপন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় উহা হইতে বায়বীয় বাষ্পরাশি বুদ্বুদাকারে বহির্গত হইতেছে। উহাতে কোন প্রকার ক্ষীণপ্রভাব এসিড্ অব্য মিশ্রিত করিলেও উহা হইতে আর কার্ব্যণিক এসিড্ বহির্গত হয় না। কিন্তু কেবল প্লাজমা পদার্থ হইতে অধিকতর কার্ব্যণিক এসিড্ বৃহির্গত হয় থাকে। তথাপি উহার মধ্যে প্রায় শতকরা

েভাগ কার্ক্রণিক এসিড্ রহিয়া যায়। কন্দারিক এসিডের ভায় তীক্ষ এসিড্ বিমিশ্রিত না করিলে প্লাজমা হইতে নিঃশেষিত রপে কার্ক্রণিক এসিড্ নিম্মুক্ত হয় না। অভিনব লোহিত রক্তকণা রক্তের প্লাজমা পদার্থে সংমিশ্রিত করিলেও ফস্ফারিক এসিডের ভায় কার্যা করে। অর্থাৎ উহা দ্বারাও প্লাজমার কার্ক্রণিক এসিড অংশ বহির্গত হইতে পারে। এই নিমিভ্ত কেহ কেহ বলেন মে, অক্সি-হিমোগ্রোবিনে এসিডের ধর্ম আছে। একশত ভাগ শৈরিক রক্তে (Venous blood) ৪০ ভাগ কার্ক্রণিক এসিড্ আছে। প্রস্রাবে শতকরা ৯ ভাগ এবং পিত্তে শতকরা ৭ ভাগ কার্ক্রণিক এসিড্ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রেডেরিক এ সম্বন্ধে কুকুরের দেহে যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়:—

> দৈহিক টিশুতে\* ৫ হইতে ৯ ভাগ শৈরিক রক্তে ৩৮ হইতে ৫.৪ ভাগ

\* আমরা Tissue শব্দের প্রতিনিধিষরূপ কোন থাটি সংস্কৃত শব্দ সংগ্রহ বা উদ্ভাবন করিতে পারিলাম না। কেহ কেহ টাশুকে "বৈধানিক তন্ত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে যে অর্থে টাশু শব্দ বাবহৃত হয়, বৈধানিক তন্ত বলিলে উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ পায়না। হক্সনী বলেন,—Every tissue is a multiple of histological units or an aggregation of histological elements, দেহ রচনার ভিন্ন ভিন্ন যৌপিক পদার্থ ই টিশু নামে অভিহিত। টিশু বিবিধ প্রকার যথা Museular, বা মাংস সম্বন্ধীয়, Epethelial বা প্রপিথেলিয়াম নামক প্রদা সম্বন্ধীয়, Cartilaginous বা উপান্থি সম্বন্ধীয়, Bony বা অন্ধি সম্বন্ধীয়, Epidermis বা ত্বক্ সম্বন্ধীয়, nervous বা নার্ভ সম্বন্ধীয়, Adipose বা ব্যা সম্বন্ধীয়, Fibrous বা দেহতন্ত সম্বন্ধীয়, এতন্ত্রভীত Connective, cellular Muaousc, Areolar, Cancellous ইত্যাদি অনেক প্রকার টিশ্ব আছে। বৈজ্ঞানিক পশ্ভিতগণ বলেন :—

The peculiar intimate structure of a part is called its tissue. A part of a fibrous Struacture is called a fibrous tissue, জ্বাং দেহের স্থানবিশেষের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সঠন অবয়বই টিশু নামে অভিহিত ষেমন ফাইবাস টিশু।

আয়ুর্বেদাচার্য্যগণের ব্যবহাত "ধাতু" শব্দটী আংশিক ভাবে এই অর্থে প্রযুক্ত হুইতে পারে যথা—"রসাস্থ, মাংসমেদোস্থি মজ্জগুরুলাণি ধাতবঃ"—

অর্থাৎ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অন্ধি, মজা ও শুক্র শরীরস্থ এই সপ্তধাতু।
ইহাতে আমরা টিশু পদার্থের মাংস, মেদ, অন্ধি, রস ( লৈমিক বিরী প্রভৃতি
ইহার অন্তর্ভুক্ত ) প্রভৃতি প্রাপ্ত হইতেছি। স্থতরাং টিশুকে ধাতু বলা
যাইতে পারে কিনা তাহাও চিন্তমিতব্য। "বৈধানিক তন্ত্ব" শ্বেদর অর্থ
বুঝা যায় না। বিধান শক্ষ হইতে "বৈধানিক" শক্ষের উৎপান্তি, তন্তু শক্ষের
অর্থ তাঁত বা জাল। সম্ভবতঃ Tissue শক্ষের অর্থ Texture ধরিয়া লওয়াতেই এদেশীর অন্থবাদকগণ "তন্ত্ব" শক্ষ্টাক্ষে উহার প্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত
করিয়াছেন। এ অনুবাদ অসমীচীন।

ৰায়ুকোৰে

২-৮ ভাগ

বহিৰ্বায়ুতে ••• ভাগ

কুকুরের দেহে আরও পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে জানা গিয়াছেঃ—

> ধামনিক রক্তে ২-৮ ভাগ শৈরিক রক্তে **৫.৪** ভাগ বায়ুকোষে ৩.৫৬ ভাগ

> প্রশ্বাস বায়তে ২-৮ ভাগ

কার্কণিক এসিড আছে। স্কুতরাং অন্তর্কাহবহির্কাহের নিয়মানুসারে শৈরিক রক্তের কার্কণিক এসিড্ বায়ুকোষে স্বতঃই পরিচালিত হইয়া থাকে। ভাক্তার বঢ় (Bohr) বলেন, বায়ুকোষের প্রাচীরের অক্সিজেন সঞ্চয় ও কার্কণিক এসিড্ নিক্ষাশনের স্বভাবিক শক্তি রহিয়াছে।

প্রাচীন পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ছিল, নাদারন্ধা মুখগহবর দিয়া বায়ুনলীর পথে বায়ু ফুস্ফুসের বায়ুকোষে গমন করিয়া অপরিষ্কৃত রক্ত শাসক্রিয়ার বিবরণ পরিষ্কৃত করিয়া দেয়, ফুসফুসের মধ্যেই রক্তের অপরিষ্কৃত পদার্থ অক্সিজেন সাহায্যে দগ্দীভূত হয়, স্কুতরাং ফুসফুসই তাপোৎপাদনের একমাত্র স্থলী। কিন্তু অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে শৈরিক রক্ত ফুসফুদে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বেও উহাতে যথেষ্ট পরিমাণে কার্ব্যণিক এসিড্ মিশ্রিত থাকে। ইহাতে নূতন অনুসন্ধানের পথ প্রসারিত হইয়া উঠিল। অনুসন্ধিৎস্থ বৈজ্ঞানিকগণ দেখিলেন, রজ্জের মধ্যেও অক্সিডেশন বা মৃত্ত্বহনক্রিয়া সম্ভবনীয়। তাঁহারা আরও বুঝিতে পারিলেন দেহের অস্তান্ত স্থানের তাপ হইতে ফুস্ফুসের তাপ অধিক নহে। এই সকল দেখিয়া ইহারা মনে করিলেন, রক্তের মধ্যেই মুছ দহনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অচিরেই তাঁহার। তাঁহাদের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ইহাঁরা এখন স্থির করিরাছেন, সমগ্র দেহের ধাতু বা "টীশু"তেই এই মুহুদহনক্রিয়া (Oxydation) নিজার হইয়া থাকে। ইহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে রক্ত ব্যতিরেকেও জীবনেহে এই ক্রিয়া কিয়ৎক্ষণ চলিতে পারে। একটা ভেকের দেহ হইতে রক্ত নিঃশেষিত করিয়া উহার ধমনীতে যদি লবণ জল প্রক্ষেপ করা যায় এবং উহাকে যদি বিশুদ্ধ অকৃসিজেন বাষ্পে রাখা যায় তাহা হইলেও উহার দৈহিক পরিণমনীক্রিয়া (Metab lism) কিয়ৎক্ষণ অব্যাহত থাকে। উহার দেহে রক্ত না থাকা সত্ত্বেও অক্সিজেন ও কার্বনিক এসিডের আদান ও পরিত্যাগ ক্রিয়ায় কিয়ৎক্ষণ কোনও ব্যাঘাত হয় না।

এই নিমিত্ত আধুনিক শারীরতত্ত্ত পণ্ডিতগণের মতে

কেবল ফুস্ফুস্সংক্রান্ত খাসক্রিয়াই একমাত্র খাসক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয় না। দেহের অভান্তরে প্রতি মুহুর্ত্তে প্রতি উপাদান ধাতুর প্রতি কণায় যে খাসক্রিয়া চলিতেছে, দেহপ্রকৃতির সেই গুঢ়রহশু উদ্বাটনের নিমিত্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মানবদেহে বায়ুর ক্রিয়া সম্বন্ধে বহল গবেষণা যদি সমগ্র দেহে এইরূপে শ্বাসক্রিয়ার করিতেছেন। উদ্দেশ্য সংসাধিত না হইত, তবে দৈহিক কাৰ্য্য কোনও প্ৰকারে স্শৃত্যলরপে পরিচালিত হওয়ার সন্তাবনা ছিল না। দেহে প্রতি মুহূর্ত্তে এত অধিক কার্মণিক এসিড্ সঞ্চিত হয়, এবং অক্সিজেনের এত অধিক প্রয়োজন হয় যে কেবল ফুস্ফুসীয় খাসক্রিয়ার উপরে নির্ভর করিলে কোন প্রকারেই দৈহিক কার্য্য নিরাপদে নির্বাহিত হইত না। স্ততরাং শ্বাসক্রিয়া বলিলে যে কেবল শ্বাস্যন্ত্রের মাংসপেশীর ক্রিয়ার প্রভাবে ফুসফুসের সঙ্গোচন-প্রসারণ জনিত বহিবায়ুগ্রহণ ও ফুসফুসীয় বায়ু পরিত্যাগ ক্রিয়ামাত্রকেই বুঝিতে হইবে, তাহা নহে।

খাদক্রিরার সংজ্ঞা আধুনিক বিজ্ঞানে যেরপ স্থপ্রসর সর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, ইতঃ পূর্বেও তাহার আলোচনা করা হইরাছে। সমগ্র দেহব্যাপিনী খাদক্রিয়া বা উণ্ড-রেসপিরেশন্ (Tissue Respiration ) সম্বন্ধে যথেষ্ঠ আভাস দিয়া এখন ফুসফুসীয় খাদক্রিয়ার (Pulmonary Respiration ) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

মুখগহ্বরের পৃষ্ঠদেশীয় স্থান ফেরিংদ্ ( Pharynx ) নামে অভিহিত। ইহার সহিত নাসারদ্ধের এবং মুখ-গহররেরও সংযোগ আছে। স্থতরাং এই উভয় পথের শাসক্রিয়ার যন্ত্র দারাই উহাতে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার নিমভাগেই মটিশ। মটিশ জিহবার নিমভাগে অবস্থিত। মটিশ ফেরিংসেরই নিমাংশ। এটি বায়ুগমনের পথ। উহার সন্মুথে একখানি কপাট আছে, তাহার নাম এপিমটিশ; ইহা দ্ব পরদাবিশেষ। ইহার নীচেই লেরিংস ( Larynx ) বা কণ্ঠনালী। ইহার নীচের অংশের নাম ট্রেকিয়া। ট্রেকিয়া উপান্থিবং পদার্থদারা গঠিত স্থতরাং দৃঢ়। গলদেশের উপরের কিয়দংশই টে কিয়া নামে অভিহিত। এই টে কিয়ার অধোভাগেই বায়ুনালী বা ব্ৰহ্বাস (Bronchus)। ব্ৰহ্বাস টে কিয়ারই শাৰা, ট্ৰেকিয়া হুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ফুসফুসে প্ৰবেশ করিয়াছে। উহারা আবার অনেকগুলি উপশাথাতে বিভক্ত-এই সকল ক্ষুদ্র কুদ্র উপশাথা ব্রন্ধিওলস (Bronchioless) নামে অভিহিত। এই দকল কুদ্র কুদ্র উপশাখা ক্রমশঃ সুল্ল হইতে হইতে অবশেষে ইন্ফাণ্ডিবিউলাম্ (Infundibulum) নামক ক্ষুদ্রতম বায়ু-প্রবাহিকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাদের ৈশ্য এক ইঞ্চের ত্রিশভাগের একভাগ মাত্র। এই সকল ক্ষুদ্র বায়ুপ্রবাহিকা ফুসফুসের মধ্যে বহু সংখ্যক কোষে বিভক্ত হইয়া পাঁজয়াছে। সেই সকল কোষ আলভিওলী (alveoli) বা বায়ুকোষ নামে অভিহিত হয়। এই সকল বায়ুকোষের সহিত অপরিষ্কৃত শোণিত-কৈশিকাসমূহ ঘনিষ্ঠ রূপে সংস্পৃষ্ট। হৃৎপিশু হইতে ফুসফুসীর ধমনীর যোগে যে অপরিষ্কৃত শৈরিক রক্তরাশি ফুসফুসের কুদ্রতম কৈশিকার সঞ্চিত হয়, কার্কণিক এসিড্ প্রভৃতি সংযুক্ত সেই রক্তরাশির সহিত এই সকল বায়ুকোষের বায়ু অতি সহজে সংস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, উহায়া উভয় দিক হইতেই বায়ুকোষের বায়ুর সহিত আদান প্রদান কার্য্য নির্কাহ করে।

লোহিত শোণিত কণাসমূহ অক্সিজেন লাভ করার জন্ম কিরূপ ব্যাকুল, আমরা পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি। রক্ত কণিকায় ( Hæmoglobin ) অক্সিজেন ফুস্ফুদে বার্বীর আরুষ্ট হয়। বায়ুকোষ যুগলের মধ্যন্ত শৈরিক পদাপের আদান-রক্ত পূর্ণ কৈশিকাস্থিত রক্তে কার্ব্যণিক এদি-ডের ভাগ অধিকতর, অপর পক্ষে বায়ুকোষে অকৃসিজেনের ভাগ অধিকতর। বায়বীয় পদার্থের প্রচাপের নিয়মানুসারে শৈরিক রক্তে অক্সিজেন বেশী মাত্রায় প্রবিষ্ট হয়, এই সময়ে শৈরিক রক্তম্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত পদার্থ নিহিত কার্ব্যণ কার্ব্যণিক এসিডে পরিণত হয়। রক্তের সহিতও কার্বাণিক এসিড মিশ্রিত থাকে। এই কার্মণিক এসিড্রক্তবাহিনী হইতে বায়ু-কোষে প্রেরিত হইয়া থাকে। অক্সিজেন হিমোগোবিনের সহিত সংমিলিত হইয়া শোণিতরাশিকে সমুজ্জল করিয়া তোলে। উহাদের কার্মণিক এসিডের মাত্রা যথাসন্তব হ্রাস করে, স্ক্রতম যান্ত্রিক পদার্থও বায়ুকোষে প্রেরিত হয়। এইরূপে রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া ফুসফুসীয় শিরাপথে হৃঃপিণ্ডের বাম প্রকোঠে উপস্থিত হয়, তথা হইতে ধমনী পথে সর্কাশরীরে সঞ্চালিত হয় এবং দেহত্ব "টিশ্ত" বা মৌলিক ধাতু সমূহও অক্সিজেন-বহুল রক্তল্রোত হইতে আপন আপন প্রয়োজনানুসারে অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্মণিক এসিড পরিত্যাগ করে। এইরূপে ধমনীর শাখা ও উপশাথা কুদ্রশাথা, কুদ্রতর শাথা ও কুদ্রতম শাথা পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে এই রক্ত কৈশিকার সংযোগমুখে ক্ষুদ্রতম, ক্ষুত্তর, ক্ষুত্র, বুহৎ, বুহত্তর ও বুহত্তম শিরাপথে ভ্রুমণ করিতে করিতে হৃৎপিত্তের দক্ষিণকক্ষ-সংযুক্ত তুই বুহৎ শিরায় পতিত হইয়া অবশেষে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণকক্ষে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় উহাতে অক্সিজেনের অংশ অতীব কম এবং কার্ব্যণিক এসিডের ভাগ নিরতিশয় বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। হৃৎপিও হইতে আবার প্রাণস্বরূপ অক্সিজেন লাভের নিমিত্ত এবং জীবনসংঘাতক কার্ব্যণিক এসিড্গ্যাস পরিত্যাগ করার নিমিত্ত এই রক্তরাশি অতি ন্যাকুলভাবে কুসফুসের বায়ুকোষময় স্থুথকর স্থলে আসিয়া বায়ুর নিমিত্ত মুখব্যাদন করে। তুষার সম্পাতে শীতার্ত্ত পথিক যেমন সৌরকিরণপ্রাপ্ত হইয়া নবজীবন লাভ করে, এই সকল শৈরিক রক্তও অক্সিজেন ম্পার্শন বাছিত হয়, কার্ব্যণিক এসিডের প্রভাবে ইহাদের নিমাদে-ঢলিয়া-পড়া বিষয় দেহ অক্সিজেন লাভে বিষ-ম্পর্শ হইতে বিমুক্ত হয় এবং প্রত্যেক রক্তকণা প্রকৃতই প্রফুল্ল (Fatter) ও সমুজ্জল হইয়া উঠে।

আমরা ইতঃপূর্বে বলিয়াছি, অক্সিজেন রক্তকণিকাকে (হিমগ্লোবিন) প্রাপ্ত হইলে অতীব স্থাী হয়, দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ উহার গলা জডাইয়া ধরিয়া বন্ধতা অক্সিজেনের বন্ধুতা করে, উহার সহিত মিলিয়া একমূর্ত্তি ধারণ করিতে চেষ্টা করে। তথন এই হরিহর মূর্ত্তি দেখিলে মনে হয়, এই মিলনের বুঝি আর বিচ্ছেদ আসিবে না, এই যুগল-মিলনে বুঝি কেবল সম্ভোগ-গীত আছে, কিন্তু মাথুরের বিরহ-বিধুর বিয়োগিনী বুত্তের বিষাদমাথা তান নাই কিন্তু এ ধারণা ভুল। অক্সিজেন বন্ধুসঙ্গ স্থুথ হইতে স্বজাতির বল বৃদ্ধি করি-য়াই অধিকতর সুখী। হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন যখন টীগুতে অক্সিজেনের প্রচাপ কম দেখিতে পায়, তথনই এই বন্ধুবর হিমোগোবিনকে পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক রদের (Lymph) আনন্দতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে টিশুতে যাইয়া প্রবিষ্ট হয়। হিমোগোবিন তখন এই চিরচঞ্চল, অনলস্থন্ধদ বন্ধুর বিয়োগে পরিমান ও বিষণ্ণ হইয়া পড়ে, এবং এই বন্ধুকে হারা হইয়া ধীরে ধীরে শিরার অন্ধকার গর্ভে আত্মনিমজ্জন করে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি দৈহিক টিঙ্বারাও শ্বাসক্রিয়া স্থানর্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ফলতঃ একটুকু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, আমাদের সমগ্র দেহই জকের শাসক্রিয়া যেন সঞ্চিত কার্বিণ-পরিহার ও অক্সিজেন-গ্রহণ করার নিমিন্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। দিবানিশি আমাদের অজ্ঞাতসারে দেহরাজ্যে এই আদানপ্রদানের বিপূল ব্যাপার ও মহান্ ব্যবসার পরিচালিত হইতেছে। আভ্যন্তরিক উপাদান ও ফুসফুসযন্ত্র এই উভয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়াও দেখা যায় বে আমাদের দেহের বহিঃম্ব ছক্রাশিও এই ব্যাপারে প্রতিনিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছে। ম্বকেও যথেষ্ট কৈশিকা নাড়ী বিভ্যমান। বায়ুকোষে যেমন এপিথিলিয়াম নামক প্রাচীর আছে, ম্বকেও সেই জাতীয় ঝিল্লি বর্ত্তমান। কিন্তু মুকের ঝিল্লি

অতি সক। স্থাতরাং ফুসকুস অপেক্ষা চর্ম্মে অতি সম্বরে বায়ু প্রপ্রের ইংলেও মকের রক্তাধারে বায়ু প্রবেশ করিতে বহু বিলম্ব হইয়া থাকে। এই কারণে ফুসকুসদ্বারা যে সময়ে ৩৮ ভাগ কার্মণিক এসিড্ বহিষ্কৃত হয়, মকের দ্বারা সেই সময়ে একভাগ মাত্র কার্মনিক এসিড্ বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। কিন্তু জলীয়বাপ্রবাপে বহির্নিংস্ত হয়, মকের জলীয়বাম্পনির্গমনের পরিমাণে জলীয়বাপ্র বহির্নিংস্ত হয়, মকের জলীয়বাম্পনির্গমনের পরিমাণ উহার দ্বিগুণ। সাধারণতঃ স্বকপথে প্রায়্ম একসের পরিমিত জলীয়বাপ্র নির্গত হইয়া থাকে। দেহের আয়তন, উত্তাপ এবং বায়ুর শৈত্যোঞ্চতার তারতম্যান্ত্রসারে জলীয় বাপ্র নিঃসরণের তারতম্যা পরিলক্ষিত হয়।

প্রতি নিশ্বাদে প্রায় পাঁচশত খন দেণ্ট্ মিটার বায়ু কুসকৃদে
নীত হয় এবং কুসকূদের মধ্যস্থিত দৃষিত বায়ুর সহিত মিশ্রিত
হয় । উহাতে কার্বাণিক এসিডের ভাগ
ক্সক্দের বায়ুশোধন
অধিক হইয়া উঠে । প্রখাদের দ্বারা দৃষিত
বায়ুর সকল অংশ বহির্গত হয় না । স্থতরাং প্রত্যেক বারের
নিশ্বাদে বায়ু কুসকৃদ মধ্যস্থিত দৃষিত বায়ুর দশভাগের একভাগের
সহিত মিশ্রিত হয় । অতএব আট হইতে দশবার শ্বাসক্রিয়ায়
কুসকূদের বায়ু বিশোধিত হইয়া যায় । এইস্থলে আমাদের
যোগশাস্ত্রের প্রাণায়ামপ্রণালীর অনেক ক্ষ্মতত্ত্বের বিষয়
ক্ষ্মন্ত্রে সিহিত্তিব্য । প্রাণায়াম-প্রণালীতে অনেক ক্ষ্মতত্ত্ব
নিহিত আছে ।

মানুষ বায়ুসমুদ্রের গর্ভে নিরন্তর বাস করিতেছে। আমাদের দেহের প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে প্রায় সাড়ে সাতসের পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের চাপ ( Pres-বায়র চাপ-হ্রাদ ও উহার অশুভ কল sure) রহিয়াছে। এই সাডে সাত-সেরের ইংরাজী পরিমাণ ১৫ পাউও। স্থতরাং সমস্ত দেহের উপর বায়ুমণ্ডলীর চাপের পরিমাণ ৩০ হইতে ৪০ হাজার পাউণ্ড। আমাদের চারিদিকেই ঐরূপ চাপ রহিয়াছে বলিয়া আমরা উহার অত্তব করিতে পারি না। মৎশু যেমন জলরাশির অভ্যন্তরে বাস করিয়া জলের ভার বুঝিতে পারে না, কৃপ হইতে জ্বলপূর্ণ কলসী উত্তোলন করার সময়ে যেমন জলের অভ্যন্তরস্থ কলসীর তার অনুমিত হয় না, কিন্তু জ্লের উপরে কলসী উথিত হইলেই বেমন উহার ভার আমাদের বোধগম্য হয়, তেমনই আমরা বায়-সমূজ মধ্যে বিচরণ করিতেছি বলিয়া বায়ুর ভার উপলব্ধি করিতে পারি না। বায়ুমণ্ডলীর এই চাপ আমাদের দেহের পকে অভ্যাস নশতঃ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যুত এই চাপের হ্রাস ছইলেই আমরা তজ্জায় স্বিশেষ অসুবিধা অমুভ্ৰ করিয়া থাকি।

(>) वायुग अत्वत अठाप नान हरेता मानवतम्तरहत देकिनिकाय

- ও শ্লৈমিক ঝিলীতে রক্তাধিক্য ঘটে, ইহাতে ঘর্মাধিক্য, রক্তস্রাব ও শ্লেমক্ষরণ হইতে পারে।
- (২) কৈশিকাগুলির কার্য্যশৈথিল্য-নিবন্ধন স্থৎস্পন্দ্র, ঘনশ্বাস ও শ্বাসকৃচ্ছু ঘটিতে পারে।
- (৩) বায়ুর চাপ কম হইলে, উহাতে অক্সিজেনের মাত্রাও অল্ল হইরা পড়ে। অল পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া দেহ প্রকৃত কার্মণিক এসিড্ বহিঙ্গরণে পূর্ণ স্থবিধা প্রাপ্ত হয় না। ইহাতে দেহে কার্মণিক এসিড্ বিষ সঞ্চিত হইয়া অশেষ অমঙ্গল ঘটার।
- ( ৪ ) অক্সিজেনের অন্নতায় ভেগাস স্নায়ুর মূ**লদেশ উত্তেজিত** করিয়া বিবমিষা ও বমন উপস্থাপিত করায়।
- (৫) বায় প্রচাপের হ্লাসে দৈহিক যন্ত্র হইতে শোণিত-প্রবাহ বহির্দিকে আরুষ্ট হয়, মন্তিক্ষের রক্তপ্রবাহ-হ্লাস হয়, তজ্জন্ত মৃচ্ছা, ক্ষীণবৃষ্টি প্রভৃতি নানা প্রকার ছল্ল ক্ষণ ঘটিয়া থাকে।

বায়র চাপাধিকোও এইরূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে। উচ্চস্থানে যেমন বায়ুর চাপ কমিয়া পড়ে, ভূগর্ভে, সমুদ্রের নীচে, ৰায়ুর চাপাধিক্য ও খনিতে বা গভীর কৃপেও বায়ুর চাপাধিক্য হয়। এই সকল স্থলে প্রতিবর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে বায়ুমণ্ডলীর ৬০।৭০ পাউণ্ড পরিমাণে চাপ পড়িতে পারে। চাপাধিক্যে ত্বক রক্তশৃত্য হয়, ঘর্মা-বন্ধ হয়, খাদক্রিয়া কম হয়, নিখাস সহজ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করা ক্লেশকর হইয়া পড়ে। নিখাস প্রশ্বাসের বিরামকাল স্কুদীর্ঘ হইয়া পড়ে। কুস্ফুসের আয়তন বুদ্ধি পায়, প্রস্রাব বাড়ে, হৃৎপিও ধীরে ধীরে কার্য্য করে। বায়ুর চাপাধিক্যময় স্থানে বাস করা যাহাদের অভ্যাস, উহারা সহসা উপরে উঠিয়া আসিলে উহাদের দেহের ত্বকে সহসা রক্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপ্রাব হইতে পারে, প্রায়ু-মণ্ডলীর রক্তাল্লতাবশতঃ পক্ষাঘাত রোগও জন্মিতে পারে। অকসিজেন আমাদের অতি হিতকর। কিন্তু পরিমাণাধিক্য হইলে ইহা দ্বারাও আমাদের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। অত্যন্ত চাপপ্রাপ্ত ঘনীভূত অক্সিজেনের শতকরা ৩৫ ভাগ রজে শোষিত হটলে, দেহে ধহুইস্বারের আয় খেচুনী উপস্থিত হয় এবং তাহাতেই মুত্য ঘটিয়া থাকে।

তা জার লিওনার্ড হিল এই সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়া-ছেন। কার্ক সাহেবের ফিজিওলজী গ্রন্থের যে সংস্করণ ড়া জার হালিবাটন এম ডি দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে সেই সংস্করণে এতৎসম্বন্ধে কতিপয় ঘটনা উদ্ধৃত হইয়াছে। উহা ডাক্তার লিওনার্ড হিলের পরীক্ষালক।

দেহে কার্দ্রণিক এসিড বৃদ্ধিপ্রাপ্তির হেতু-

১ম পেশী ক্রিয়া—মাংসপেশী অধিক সঞ্চালিত হইলে কার্ব্ব
শিক এসিড বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানবিদ্গণের গবেষণায় ইহার

একটী তালিকা প্রস্তুত হইয়াছে। মানবদেহে এক মিনিট

সময়ে কোন অবস্থার কত গ্রেণ পরিমাণে অক্সিজেন সঞ্চিত হয়,

নিমে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল:—

নিজাবস্থায় ৫ গ্রেণ
শর্মনাবস্থায় ৬ গ্রেণ
ঘণ্টায় হুই মাইল চলিলে ১৮ গ্রেণ
ঘণ্টায় ৩ মাইল ভ্রমণ করিলে ২৫-৮৩ গ্রেণ
জাঁতা ঘুরাইলে ৪৫ গ্রেণ

- ২। খেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার করিলে প্রখাদের অধিক মাত্রায় কার্ব্যণিক এসিড্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।
- ত। ত্রিশবর্ধ বয়ক্রম পর্যান্ত কার্বাণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, পঞ্চাশ বৎসরের পর হইতে উহার মাত্রার ক্রমশঃ প্রাস হইতে থাকে। স্ত্রীলোকদের আর্ত্তব শোণিত কিছুকাল অর্থাৎ ৪৫ বৎসরের পর হইতে কার্বাণিক এসিডের পরিমাণ প্রাস হইতে থাকে। পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের প্রস্থাসে কার্বাণিক এসিড্ স্মভাবতঃই কম।
- ৪। ছার প্রভৃতি রোগের সময় প্রশ্বাদে কার্ব্বণিক এসিডের মাতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।
- ৫। শৈত্যে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্ব্বণিক-এসিডও
   অধিক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে।
- । দিবাভাগে প্রচুর পরিমাণে কার্কণিক এসিড বহির্নিস্তত
   হয়, নিশাগমে ক্রমশঃ ব্লাস হয়। অবশেষে নিশীথে ইহার মাত্রা
   একবারেই কমিয়া যায়।
- ৭। ঘন ঘন প্রশাসকালে প্রত্যেক প্রশাসে কার্কণিক এসিডের মাত্রা কম থাকিলেও মোটের উপরে এই শাস অধিকতর মাত্রায় নিঃস্থত হইয়া থাকে। ইহাতে এরপ মনে করিতে হইবে না যে টিশু পদার্থে অধিক পরিমাণে এই শাস উৎপন্ন হয়। বাস্তবিক কথা এই যে, প্রশাস যত ঘন ঘন বহির্গত হয়, উহাদের সঙ্গে প্রত্যেকবারেই তত কার্কণিক এসিড্ বহির্গত হইয়া থাকে, স্থাতরাং মোটের উপর মাত্রার আধিক্য হইয়া থাকে।
- ৮। আহারের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কার্ব্যণিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পায়—ইহা আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণজনিত বৃদ্ধি।

বায়বীয় উপাদানের স্বাভাবিক নিয়ম এই যে উন্মূক্ত অবস্থায় উহারা উহাদের পরিমাণের অন্থপাতের সাম্যসংরক্ষণ করিয়া থাকে। মনে করুন বারোমিটারে পারদের হারা বায়ুর চাপ ৪৯০ মিলিমিটার। বায়ুরাশিতে অক্সিজেনের পরিমাণ এক পঞ্চমাংশ। ইহার প্রচাপের অমুপাতও উক্ত ৭৩০ মিলিমিটার ফুস্কুদে নায়নীয় পরিমাণের এক পঞ্চমাংশ, অবিশিষ্টাংশ উপাদনের অম্ব- প্রচাপ নাইট্রোজেন জনিত। উনুক্ত বায়ুতে পাতের সাম্যদংরকণ কার্ব্রণিক এসিডের প্রচাপ অতি অয়। কিন্তু ফুস্ফুসে কার্ব্রণিক এসিডের মাত্রাই অধিক। প্রাপ্তক প্রাক্তুতিক নিয়মান্থসারে অক্সিজেন বায়ুরাশিতে উহার আমুপাতিক সাম্যসংরক্ষণ নিমিত্ত সর্ব্রদাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। যেথানে অক্সিজেনের মাত্রা কম থাকে, অপর স্থান হইতে অক্সিজেন তাহাদের স্বজাতীয়গণের আমুপাতিক মাত্রা সংরক্ষণ করিতে সেই দিকে প্রধাবিত হয় এবং বায়ুরাশি বহিঃস্থ বায়ু ফুস্ফুসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অক্সিজেনের স্থানীয় অভাব পরিপূরণ করিয়া দেয়। ইহাই প্রকৃতির এক মহামঙ্গলময় বিধান।

প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে খাসক্রিয়ার দশ-হাজার গ্রেণ পরিমিত অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং বার হাজাব গ্রেন-কার্বণ ডাইঅকসাইড্ পরিত্যাগ করে। ২৪ ঘণ্টার পরি-ত্যক্ত কার্ব্যণিক এসিডে ৩৩০০ গ্রেণ বা ১৮ অক্সিজেন ও কার্ব্রণ ভোলা অঙ্গার থাকে। দেহ হইতে প্রতি ২৪ ডাই-অক্সাইডের ঘণ্টায় প্রায় পাকা আঠার তোলা অঙ্গার ২৪ বণ্টার পরে কার্ব্যণিক এসিডের আকারে বহির্গত হইয়া যায়। এইরূপে ফুস-ফুসের পথে জলীয় বাস্পাকারে যে জল বহিনিস্থত হয়, তাহার পরিমাণও প্রায় সাড়ে চারি ছটাক। বয়স, ভূবায়ুর প্রচাপ ও স্ত্রী প্রক্যাদিতেদে এই পরিমাণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অল বয়স্ক ব্যক্তিদের দেহে যে পরিমাণে অক্সিজেন গৃহীত হয়, তাহার তুলনায় অনেক অল্প পরিমাণে কার্ব্বণিক এসিড বহির্গত হইয়া থাকে। বালকেরা বালিকাদের অপেক্ষা বেশী মাত্রায় কার্ব্যণ ডাইঅক্সাইড্ পরিত্যাগ করে। বহির্বায়ুর উষ্ণতার হ্রাস-নিবন্ধন দেহের তাপ হ্রাস হইলে কার্ব্যণ ডাই-অক্সাইডের মাত্রাও কমিয়া যায়। বাহিরের তাপের বৃদ্ধিতে দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে, এই গ্যাদের মাত্রাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার অপর পক্ষে বহিঃস্থ বায়ু যদি কিঞ্চিৎ শীতল হয় এবং তাহাতে যদি দৈহিক উত্তাপের হ্রাস না হয় তাহা হইলে অধিক মাত্রায় অক্সিজেন গহীত এবং অধিক মাত্রায় কার্বাণিক এসিড পরিত্যক্ত হয়। বায়তে শতকরা ১০৮ ভাগ ভাগ কার্কণিক এসিড জনিলেই উহা অস্মুখকর হয়, এবং শতকরা একভাগ কার্ব্বণিক এসিডে উহা বিষবৎ হইয়া উঠে।

জলীয় পদার্থের সহিত বারবীয় পদার্থের সংমিশ্রণ ঘটিলে এই
খাসক্রিয়ার বারবীয় সংমিশ্রণে কতকগুলি স্ক্রু স্ক্রু ক্রিয়া প্রকাশ
পদার্থের বিনিমর পাইরা থাকে। এস্থলে ফুস্ফুসীয় রক্ত গুলিতে আকাশীয় বায়ুর সংস্পর্শ ও সংঘাতের ফলে বারবীয় পদার্থের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান ক্রিয়ায় যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তৎসম্বন্ধে বৎকিঞ্চিং আলোচনা করিতেছি। আমাদের রক্তের সহিত অক্সিজেন ও কার্বংণ ডাই-অক্সাইডের যে সম্বন্ধ আছে ইতঃপূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ রক্তের হিমো-গ্রোবিনে অক্সিজেন আকৃষ্ঠ হয়। অপর পক্ষে প্রাজমা পদার্থের (NAHCO3) কার্বংণ অক্সাইডের যৎকিঞ্চিৎ রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে। কিন্তু এই সম্বন্ধ অতি শিথিল। বায়ুশ্ব্র পাত্রের কক্ত রাথিয়া সামান্ত একটুকু উহাতে উত্তাপ দিলেই বায়বীয় পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ঠ হইয়া পড়ে। এখন ফুস্কুসের অত্যন্তরে ইহাদের কোনও পরিবর্ত্তন সাধিত হয় কি না, তির্বির্বে একটুকু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

কুস্কুসে রক্তাধারে অপরিষ্কৃত রক্ত প্রবাহিত হয়। এই
ক্ষুদ্রতম ও স্কৃতর রক্তাধারগুলির উভর পার্থেই বায়ুকোষ
(Alveolar air cells) পরিলক্ষিত হয়। রক্তাধারের রক্ত
কার্কাণিক এদিডে পূর্ণ। আবার বায়ুকোষের বায়ুতে অক্সিজেনের
পরিমাণ অধিক। কার্কাণিক এদিড্ রক্তের সহিত বিমিশ্রিত
থাকে। প্রচাপ ও উত্তাপ ভিন্ন উহা হইতে উক্ত শ্বাস বিশ্লিপ্ত
হওয়ার দ্বিতীয় উপান্ন নাই। এই কথার আলোচনার পূর্কে
তরল পদার্থের সহিত গ্যাসের যে সম্বন্ধ আছে তৎসম্বন্ধে একটু
বলা আবশ্রক। উন্মুক্ত বায়ুতে বিশুদ্ধ জল রাখিয়া নির্দিপ্ত
পরিমাণ তাপ দিলে নির্দিপ্ত পরিমাণ বায়ু জলে বিমিশ্রিত হইরা
গড়িবে। আবার বায়ুর অর্দ্ধ আন্নতন জলে যদি নির্দিপ্ত পরিমাণ
বান্ধু সম্কুচিত করা যায়, তাহা হইলেও জল সেই পরিমাণ
বান্ধুকেই আত্মদাৎ করিবে, বানুর আন্নতন চতুগুণ অধিক
হইলেও ঐ নির্দিপ্ত পরিমাণের অধিক জলে মিশ্রিত হইবে না।

শৈরিক রক্ত বায়ুকোষের পার্শ্বন্থ কৈশিকায় উপনীত হওয়ার সময়ে উহার হিমোগোবিনগুলিতে অক্সিজেন থাকে না, ইহাতে তথন কার্ন্থণডাইঅক্সাইড বেশী মাত্রায় বিভ্যমান থাকে। দূরবজী যন্ত্রাদির গঠনোপাদান বা টিস্ফ হইতে শৈরিক রক্ত কার্ন্থণডাই-অক্সাইড প্রবেশ লাভ করিয়া থাকে। এদিকে বায়ুকোষের প্রাচীরের সহিত এই অপরিষ্কৃত রক্তাধারসমূহের প্রাচীর সংলগ্ন থাকায় বায়ুকোষের অক্সিজেন গ্রহণে ইহাদের যথেষ্ট স্থবিধা ঘটে। বায়ুকোষের অক্সিজেন গ্রহণে ইহাদের যথেষ্ট স্থবিধা ঘটে। বায়ুকোষের বায়ুতে শতকরা দশ ভাগ অক্সিজেন থাকে। কুকুরের ফুসফুস পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে শতকরা ২০৮ ভাগ কার্ন্থণডাইঅক্সাইড থাকে। এই সময়ে প্রশাস বায়ুতে কার্ন্থণডাইঅক্সাইডের পরিমাণ শতকরা ২০৮ ভাগ পরিলাজিত হয়। ডালটন (Dalton) তরল ও বায়্নবীয় পদার্থের সংঘাতসম্বন্ধে যে নিয়্ম আবিষ্কার করিয়াছেন, তদকুসারে অনুমান করা যাইতে পারে যে এই অবস্থায় অক্সিজেন রক্ত প্রবিষ্ট হইবে

এবং উহার প্রচাপে কার্বণডাইঅক্সাইড বায়ুকোষে আদিয়া উপ-স্থিত হইবে। স্থামরা আরও একট্রু স্ক্ররণে ইহার বিচার করিতেছি। ফুস্ফুসে শতকরা ১০ ভাগ অক্সিজেন থাকিবে, অক্সিজেনের প্রচাপের পরিমাণ ৭৬ মিলিনিটার। পাঁচিশ মিলি-মিটার প্রচাপেই হিমোগোবিন হইতে অক্সিজেন বিশ্লিষ্ট হইয়। পড়ে। তাহার তুলনায় অক্সিজেনের চাপ এখানে অজস্ত বেশী, অধিকস্ত শৈরিক রক্তের হিমোগোবিন স্বভাবত:ই আক্সজেন-বিহীন (Reduced)। এখন স্পষ্টত:ই অনুমান করা যায় যে এ অবস্থায় বৃষ্টিদম্পাতে ভূষিত মরুভূমির স্থায় বা সান্নিপাতিকজ্বরে ত্ষিত রোগীর জল পানের স্থায় রক্তের হিমোগোবিন অক্সিজেন-গুলিকে আত্মদাৎ করিতে চেষ্টা করিবেই করিবে। কিন্তু লঘু বায়ু নিখাসে গৃহীত হইলে, তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্ৰ কথা। তাহাতে অক্সিজেন কম থাকে। তাহার পরে ফুস্ফুসে উহার মাত্রা আরও কমিয়া যায়। এই অবস্থায় অক্সিজেনের প্রবেশ লাভ অসম্ভব হইরা পড়ে। কার্ব্রণডাইঅক্সাইডের বিনিময়-নিয়ম সম্বন্ধে এখনও কোন স্থসিদ্ধান্ত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে ফুস্ফুসীয় ক্যাথিটার দ্বারা কুকুরের ফুস্ফুস হইতে কার্স্কণ্ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় কুকুরের ফুস্ফুসের বায়ুতে শতকরা ৩-৮ ভাগ কার্বণডাই-অক্সাইড বিভমান থাকে, আবার এদিকে হুৎপিণ্ডের দক্ষিণ কক্ষন্থ অপরিষ্কৃত রক্তেও কার্ব্যণঅক্সাইডের পরিমাণ প্রায় শত-করা ৩য় ভাগ। যে পর্যান্ত বায়ুকোষের কার্ব্বণডাইঅক্সাইডের পরিমাণের সহিত ফুস্ফ্সীয় রক্তাধারের কার্ব্যণচাইঅক্সাইডে পূর্ণ সাম্য না হয়, তৎকাল পর্যান্তই রক্তাধার হইতে কার্কণ-ডাইঅক্সাইড বায়ুকোষে প্রবিষ্ট হইতে পারে। ফলত: এ সম্বন্ধে এখনও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। অধ্যাপক গামজী (Arthur Gumgee M. D. F. R. S.) অনুমান করেন, বায়কোষের প্রাচীর স্ক্রাদপি স্ক্রতম হইলেও কার্ব্বণডাইঅক-সাইড ক্ষরণ করার সম্ভবতঃ উহার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। বায়ু-কোষের প্রাচীরের এই জৈবশক্তি (Vital power) স্বীকার না করিলে কেবল ডালটনের উত্তাবিত প্রাকৃত নিয়মের উপর নির্ভর করিলে ফুস্ফ্সের কার্ব্রণডাই অক্সাইডের বিনিময় ব্যাখ্যার সবিশেষ অস্থবিধা ঘটিয়া উঠে। এমন কি উহা ছারা এই স্ক্ ক্রিয়ার আদৌ সদ্ব্যাখ্যা সংস্থাপন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ফুস্ফুসে বায়ুগ্রহণ করার ক্রিয়া,—নিখাস নামে অভিহিত এবং ফুস্ফুস হইতে বায়ু পরিত্যাগ করার নাম প্রখাস। নাসারদ্ধ্ খাস-ক্রিয়ার বা মূথ,—এই উভরই বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগের প্রকার ভেদ পথ স্বরূপ। ইহার একের রোধে অপরের দারাও খাসক্রিয়া চলিতে পারে। শরীরবিচয়শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে ফুসফুস সম্বন্ধীয় বায়ুর প্রকার ভেদ করিয়াছেন। ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ ভেদেই এই প্রকার ভেদ নির্ণীত হইস্লাছে। ডাক্তার হাচিনসন উহার যে নাম-করণের স্পষ্ট করিয়াছেন, তাহাই এখনও বলিতেছি, তদ্যথাঃ—

- (১) বেসিডুয়াল এয়ার (Residual air)—প্রশাস ছারা ফুসফুসের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত অতি প্রবলবেগে প্রশ্নাস ত্যাগ করিলেও যে বায়ুরাশি ফুসফুসে অবশিষ্ট থাকিয়া য়ায়, উহাই Residual air নামে খ্যাত। বাঙ্গালাভাষায় ইহাকে "নিত্যাবস্থিত বায়ু" বলা যাইতে পারে। বক্ষের পরিমাণ অনুসারেই ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ সাধারণতঃ ১০০ হইতে ১৩০ ঘনফিট। অথবা ১৬০০ সেন্টমিটার; হাক্দ্লীর মতে ১৫০০ সেন্টমিটার।
- (২) রিজার্ভ বা সালিমেন্টাল এয়ার (Reserve or supplemental air)—সাধারণ প্রখাদে যে বায়ু ফুসফুস হইতে বহিষ্কৃত হয় না অথবা খুব প্রবলবেণে প্রখাদ ত্যাগ করিলে যে পরিমাণে বায়ু ফুসফুস হইতে বহিষ্কৃত হয়, উহাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার পরিমাণ ১৬০০ দেন্টমিটার।
- (৩) সৈইডাল বা ব্রিদিং এয়ার (Tidal or Breathing air)—প্রত্যেক সহজ নিখাসে ও প্রখাসে যে যে বায়ুর যে পরিমাণ ফুস্ফুসে গৃহীত এবং তথা হইতে বহির্গত হয়, উহাই টাইডাল বায়ু বা সতত সহজ সঞ্চরণশীল খাসবায়ু নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহার মোটামোটি পরিমাণ ২• ঘনইঞ্জি অথবা ৩০০ সেন্টমিটার।
- ( 8 ) কম্প্লিমেন্টাল এয়ার ( Complimental air )—
  স্বাভাবিক নিশ্বাস থুব অধিক জোরে অর্থাৎ যথাশক্তি জোরে
  নিশ্বাস গ্রহণ করিলে যে বায়ুর যে পরিমাণ ফুস্ফুসে গৃহীত হয়
  উহাই উক্ত নামে অভিহিত হয়। উহার পরিমাণ একশত ঘনইঞ্চি অথবা ১৬০০ সেন্টমিটার।

ভাইটাল বা রেমপিরেটরী ক্যাপাদিটী (Vital or respiratary capacity) যথাশক্তি জোরে নিশ্বাসগ্রহণাস্তর যথাশক্তি জোরে যে পরিমিত প্রখাসবায়ু পরিত্যাগ করা যার, সেই পরিমিত বায়ু ভাইটাল ক্যাপাদিটি নামে অভিহিত হয়। স্থতরাং এই বায়ু কম্প্রিমেণ্টাল্ ভাইটাল ও রিজার্ভ বায়ুর সমষ্টি। ইহার পরিমাণ ২৩• ঘন ইঞ্চি অথবা ৩৫০০ হইতে ৪০০০ সেন্ট-মিটার। যাহার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিট আট ইঞ্চি তাহার সম্বন্ধেই এই পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। দেহের দৈর্ঘ্য, ভারিছ, বয়স, স্ত্রীপুংভেদ ও স্বাস্থ্যের অবস্থান্থসারে ইহার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। স্পাইরোমিটার (Spirometer) নামক যােরের সাহায়েয় রেসিভ্রাল এয়ার বা নিত্যাবন্থিত বায়ুর পরিমাণ করা সহজ্যাধ্য নহে। কিন্তু উৎসাহশীল পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই বায়ুপরিমাপের একটা উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। সহজ্ঞপ্রধাসের পরক্ষণেই, বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন পূর্ণ বোতলের একটা মুখদানে মুখ দিয়া ও বার উহাতে প্রখাসত্যাগ করুন এবং ও বার নিখাসগ্রহণ করুন। অতঃপর এই প্রখাসবায়ুতে কি পরিমাণে অক্সিজেন মিশিয়াছে তাহার পরিমাণ অবধারণ করুন এবং নিয়লিখিত বীজাক্ষ অনুসারে কুসফুসের অভ্যন্তরহ বায়ুর পরিমাণ বিনির্ণয় করুন।

$$\Theta': \Theta + \Theta' - M: > \bullet \bullet$$

$$\Theta = \frac{\Theta'(> \bullet - M)}{M}$$

এস্থলে র্ভ = পরীক্ষার সময়ে ফুসফুসস্থিত বায়ুর আয়তন।
ভ´ = হাইড্যোজেনধৃত পাত্রের আয়তন।

প=পরীক্ষার শেষে পাত্রস্থ হাইড্রোজেনের সহিত বায়ুর অনুপাত।

তাহা হইলে ভ=সহজ প্রথাসের পরে ফুসফুসীর বায়ুর আয়তন; অর্থাৎ ইহা "রেসিডুয়াল" এবং "রিজার্ভ" বায়ুর সমষ্টি। একণে পূর্বে পরিমাপিত রিজার্ভ বায়ু বিয়োগ করিলে আমরা ১০০ হইতে ১৩০ ঘন ফিট বায়ু প্রোপ্ত হই। ইহাই রেসিডিয়াল বায়ুব পরিমাণ। ডাক্তার হাচিনসন মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া এই পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।

প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ফুসফুসে চবিবশ ঘণ্টায় যে বায়ুরাশি যাতায়াত করে, উহার সমষ্টি হাচিন্সনের মতে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার ঘন ইঞ্চি, মারসেটের মতে চারি লক্ষ ঘন ইঞ্চি, আমেরিকার ডাক্তার হেয়ারের মতে ছয় লক্ষ ছয়াশী হাজার। কিন্তু শ্রম ঘারা ইহার পরিমাণ দ্বিগুণ হইতে পারে। হেয়ারসাহেব বলেন, শ্রমজীবীদের ফুসফুসে ২৪ ঘণ্টায় ১৫৬৬৮৩৯০ ঘন ইঞ্চি বায়ু যাতায়াত করে।

নিখাদ প্রশ্বাদ বা খাদক্রিয়া কি প্রকারে দম্পন্ন হয়, বক্ষ-প্রাচীর কি প্রকারে বিলোড়িত হয়, কোন্কোন্ মাংসপেশীর প্রজাবে এই কার্যা নিষ্পান হয়, তাহা "খাদক্রিয়া" শব্দে দ্রষ্টবা। এছলে যে সকল ক্রিয়ায় বায়ুর সংশ্রব আছে, তাহাই উল্লেখ্য। প্রশ্বাদ অপেক্ষা নিশ্বাদ অল্লকালস্থায়ী, নিশ্বাদ ও প্রশ্বাদের মধ্যে একটুকু বিরাম আছে। এই বিরাম অতি অলক্ষণস্থায়ী। কোন কোন ব্যক্তিতে আদৌ এই বিরাম অকুত হয় না। মুখ বদ্ধ থাকিলে সাধারণতঃ নাসারদ্ধেই এই বায়ু বহিয়া থাকে। হই নাসায় একই সময়ে সমানভাবে বায়ু বহে না। প্রনবিজয়ন্বরোদয়ে এই সময়ে সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া য়য়। যোগশাল্রের কোন

কোন গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। নাসারন্ধ্র হইতে যে প্রশাস-বায় বহির্গত হয়, তাহার বিশেষ নিয়ম আছে। নির্দিষ্ঠ সময়ে দক্ষিণ নাসায় ও নির্দিষ্ঠ সময়ে বাম নাসায় প্রশাস বায়্ প্রবাহিত হইয়া থাকে। "য়য়োদয়" শব্দে এ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দ্রন্থীয়া। বক্ষপ্রাচীরে বায়ুর গতি-পরিমাপের নিমিত্ত এক প্রকার য়য় নির্দিত হইয়াছে ইহার নাম থোরাকোমিটার (Thoracometer) বা ষ্টিথোমিটার (Stethometer)। বক্ষপ্রাচীরবিলোড়ন ('Movement) পরিমাপনের নিমিত্তও এক প্রকার য়য় নির্দিত হইয়াছে, উহা ষ্টিথোগ্রাফ (Stethograph) বা নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) নামে অভিহিত।

বিশ্রামাবস্থায় প্রতিমিনিটে ১৬ হইতে ২৪ বার খাসবায়ু বহিয়া থাকে। স্থৎপান্দনের সহিত ইহার একটা আনুপাতিক খাসবায়ুর সংগা সম্বন্ধ আছে। একবার খাসক্রিয়ার সময়ে চারিবায় হুৎপ্পান্দন হয়। খাসবায়ুর গতিসমতা সতত স্থির থাকে না। ডাক্তার কোয়েটিলেট (Quetelet) ইহার একটা নিয়ম প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনি বলেনঃ—

| बर्ध                   | মিনিট     | হার  |
|------------------------|-----------|------|
| > वर्ष वयदम            | এক মিনিটে | 88   |
| <ul><li>वर्ष</li></ul> | 29        | २७   |
| ১৫ হইতে ২০ পর্যান্ত    | 29        | २०   |
| २० श्रेए ७०            | a)        | 20   |
| ৩০ হইতে ৫০             | 10        | 26.2 |

- (১) পরিশ্রমে খাসবায়ুর ক্রিয়া ঘন ঘন হয়।
- (২) তাপ বৃদ্ধি হইলেও খাসবায়ুর ক্রিয়া ঘন ঘন হইয়া থাকে।
- (৩) বার্ট (Bert) সপ্রমাণ করিয়াছেন ভূবায়ুর প্রচাপ যত বৃদ্ধি পাইবে, খাসক্রিয়ার ক্রতত্ব ততই কম হইবে। কিন্তু ইহাতে নিখাসের গভীরতা (Depth) বৃদ্ধি পাইবে।
- (৪) ক্ষ্ধান্থতৰ আরম্ভ হইলে শ্বাসক্রিয়ার অন্নতা হয়।
  আহার করার সময়ে এবং উহার পরেও প্রায় এক ঘণ্টা পর্য্যস্ত
  শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, অতঃপরে আবার কমিতে থাকে। আহার
  না করিলে শ্বাসক্রিয়া বৃদ্ধি পায় না। শ্বাসবায়ুর গতি অতি
  অল্লক্ষণের নিমিত্ত স্বেচ্ছানুসারে নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত করা
  যাইতে পারে।

বে বায়ুতে অক্সিজেনের অভাব, তাদৃশ বায়ু-নিষেবণে অধ্যর-বায়ু ভিন্ন খাসাবরোধ ঘটে। কার্কণিক এসিডের মাত্রা বায়বীয় পদার্থ- বৃদ্ধি পাইলে উহা বিষবৎ ক্রিয়া করে। উহাতে নিষ্বেণের ফল সাধারণতঃ মাদকতা-উৎপাদক বিষের ক্রিয়া প্রেকাশ পার, কিন্তু অক্সিজেনের অভাব না হইলে উহা-

দারা শাসরোধ হইতে পারে না। কিন্তু কার্ব্বণিক অক্সাইড ভয়ঙ্কর বিষ। পাথরকয়লার গ্যাসে এই বিষ প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যে গৃহে বায়্প্রবেশের পথ থাকে না, দারাদি বদ্ধ থাকে, এরপ গৃহবাসী লোকের পক্ষে পাথুরিয়া কয়লার ধুমমিশ্রিত এই ভয়য়র বিষে ভীষণ বিপদ্ ঘটাইয়া থাকে। এই বিষ দেহে প্রবিষ্ঠ হইয়া রক্তের হিমোয়োবিনে মিশ্রিত অক্সিজেনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া লয়। স্ক্তরাং অক্সিজেনের অভাবে দৈহিক ক্রিয়ার বিষম বিপত্তি ঘটে। একদিকে কার্ব্বণিক এসিডের বৃদ্ধি, অপর দিকে অক্সিজেনের অলতা, এই উভয়ই দৈহিকক্রিয়ার ঘোরতর অনর্থ উৎপাদন করিয়া জীবনী শতিকে বিতাড়িত করিয়া দেয়।

বায়তে যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে। এই নাই-ট্রোজোনের অভাব হইলে সে অভাব যদি হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ করা যায় এবং উহাতে যদি অক্সিজেনের নির্দিষ্ট মাত্রা থাকে, তবে তন্ধারাও দৈহিক কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে। সাল-ফারাটেড্ হাইড্রোজেন অহিতকর পদার্থ। ইহা দ্বারা রক্ত-সংশোধন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। নাইট্রাস অক্সাইড্ ভয়ঙ্কর মাদক বিষ। অধিক মাত্রায় কার্ব্বণ ডাই অক্সাইড, সালফিউরাস এবং অভাভ এসিড্ বাম্প শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহের একান্ত অন্থপ্রোগী। শ্বাসক্রিয়া সম্বন্ধে অভাভ বিষয় শ্বাসক্রিয়াশ শব্দে দ্রস্থিব্য।

## স্বাস্থ্য ও বায়ু।

স্বাস্থ্যের সহিত বায়ুর যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, আর কোন পদার্থের সহিতই স্বাস্থ্যের তাদৃশ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। জীবনরক্ষার নিমিত্ত বায়ু যে কতদ্র প্রয়োজনীয় ইতঃপূর্বের তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। এই বায়ু দূ্ষিত হইলে ইহা ঘারা যে সবিশেষ অপকার ঘটে তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে।

বিবিধ হেতুতে বায়ু দ্যিত হইতে পারে। বায়বীয় উপাদানের মধ্যে কার্বণ-ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্পা, আমোনিয়া, সালফারাটেড্ 
নায়ু দ্বিত হওয়ার হাইড্রোজেন প্রভৃতি অধিক মাত্রায় মিশ্রিত
কারণ হইলে বায়ু স্বাস্থ্যের একান্ত অফুপযোগী হইয়া
পড়ে। প্রখাসে আমরা যে বায়ু পরিত্যাগ করি, তাহাতে
বায়ুরাশি গুরুতর্ররপে কার্বণ-ডাইঅকসাইড দ্বারা দ্যিত হইয়া
থাকে। স্বাভাবিক বায়ুরাশিতে শতকরা ১০০০ ভাগে ৪ ভাগ
মাত্র কার্বণিক এসিড বিভ্যমান থাকে, কিন্তু প্রশাসত্যক্ত বায়ুতে
কার্বণিক এসিডের পরিমাণ দশহাজার ভাগে প্রায় তিনশত
হইতে চারিশত ভাগ। এইরপে প্রাণি-জগৎ প্রতিনিয়ত নায়ুরাশিকে কার্বণিক এসিড দ্বারা দুষিত করিয়া ফেলে। কিন্তু

প্রকৃতির স্থাবিধানে উদ্ভিদ্-জগৎ এই বিষবং বায়বীয় পদার্থ স্থীয় কার্যো ব্যবহার করিয়া বায়ুরাশিকে বিষের ভার হুইতে বিমৃক্ত ও নির্মাল রাখে। কার্মণিক এসিডময় বায়ুনিষেবণে কি অপকার ঘটে, ইভঃপুর্মে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রখাদে পরিতাক্ত নানাবিধ মাপ্তিক পদার্থ (Organic substance) দ্বারা বায়ুরাণি দূষিত হইরা পড়ে। বিশুদ্ধ কার্ম্মণিক এসিড্ অপেকা প্রখাসভাক্ত কার্ম্মণিক এসিড অধিক-ভর অপকারী, কেন না উহাতে যান্ত্রিক পদার্থ বিমিশ্রিত থাকে। ক্লিকাতার ঐতিহাসিক অন্ধকুপহত্যার ভীষণ মৃত্যুর একমাত্র কারণ অবরুদ্ধ গৃহে অত্যধিক সংখ্যক লোকের এই প্রখাসত্যক্ত কার্ম্মণিক এসিডময় বায়ুগ্রহণ। অষ্ট্রেলিজ যুদ্ধের অবসানে ব্যু ৩০০ বন্দীর মধ্যে ২৬০ জন বন্দী কুদ্র কন্ধ গুহে অতি অল সময়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে. তাহাও এই কারণেই ঘটিয়াছিল। এইরূপ ঘটনামূলক অনেক ঐতিহাসিক বিবরণের উল্লেখ করা শাইতে পারে। ফলতঃ প্রখান পরিত্যক্ত বায়ু যে অতি সাংঘাতিক বিষমন্ত্র পদার্থ, ইহা সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। গৃহ মধ্যে এই বায়ু অধিকতর সঞ্চিত থাকিলে গৃহ ছর্গন্ধময় হইয়া উঠে। গৃহের লোকের নিকট সে গন্ধ অনুভূত না হইলেও অপর লোক সেই গুহে প্রবেশ করিলে সহসা তাহা অনুভব করে। রুদ্ধ গুহে একত্র বহু লোকের অবস্থান, এই কারণে অতীব অহিতকর। এতম্বাতীত কার্মণ-অক্সাইড, কার্মণ-ডাইসালফাইড, আমো-নিয়াম্ সালফাইড, নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড, ধূমের ঝুল, ধূলি, এপিথেলিয়ামকোষ, উদ্ভিদ্সত্ত্র, উল, রেশমস্ত্র, বালুকণা, চা-খড়ির কণা, লোহকণা ও নানা প্রকার জীবাণুদারা বায়ু দূষিত হইরা থাকে। দহনকিরা, প্রখাস, পরঃপ্রণালীর বাজ্পোদ্যম, বাণিজ্যিক দ্রবাদির আবর্জনা প্রভৃতিই উক্ত স্কল প্রকার বায়ু-ছিষতে মুখ্য হেতু।

কলকারখানার ধ্ম ও আবর্জনা, বাণিজ্য পদার্থের আবজ্জনা, তামাকুর ধ্ম, পচন ও উৎসেচনক্রিরা ( Putrefacসহরের বারু দৃষিত tion and fermentation ) বস্তীগুলির
হওয়ার হেতু বিশৃষ্খলা, আবর্জনা ও ময়লার গাড়ী,
ভরাট করা প্রুরিণীর উপরিভাগস্থ ভূমি হইতে বিষ বাপের
জ্জিলাম, পাইথানা, পয়ঃপ্রণালী বা ডেইনেজের বিশৃষ্খলা,
গোশালা, অর্থশালা, গোয়ালপাড়া, পশুবিক্রয়ের স্থান, মাংসবিক্রয়ের স্থান, বাজার, মেথরের ডিপো, গোরস্থান, জলাভূমি,
কারথানা, (য়েমন সোডার কারথানা হইতে হাইডেবারেক
এসিড্ ও আর্মে নিকের ধ্ম, ইটের পাঁজা ও সিমেন্টের কারথানা
হইতে কার্বেগনগ্রাইড বাপা, শিরীব ও অন্থি অস্বারের

কারথানা ও গোখানা হইতে প্রচুর পরিমাণে যান্ত্রিক (organic) পদার্থ, রবারের কারখানা হইতে কার্বণডাই-**मानकारे** अञ्चि नाना अकात विषमत वांत्र **উड्ड र**हेगा থাকে।) শামুকনংগ্রহ, মলিনবস্ত্রসংগ্রহ, চামড়ার কারথানা ও ব্যবসায়, বস্তাদি রংকরার ব্যবসায়, গিল্টীকরার ব্যবসায় ও রাজপথের ধূলি প্রভৃতি দারা সহরের বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। ইহার উপরে রোগবীজাণু (pathogenic germs) ঘারা বায়ু দূষিত হওয়ার সবিশেষ আশঙ্কা সর্ব্বদাই বিঅমান রহি-ষাছে। এতদ্বতীত সহরে আলোক দেওয়ার নিমিত্ত যে সকল গ্যাসাদি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তদ্বারাও বায়ু দৃষিত হয় ঃ এই সকল কারণে বায়ু দূষিত হইলে সেই বায়ু নিষেবণে নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া দৈহিক স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে, এমন কি সন্ত প্রাণনাশক বহুবিধ রোগ দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাযুতে দোহলামান বিবিধ রোগোৎপাদক সহস্র সহস্র পদার্থ রহিয়াছে। আমরা দেই সকল পদার্থ দেখিতে না পাইলেও উহাদের প্রভাবে নানাপ্রকার কাশরোগ জিনায়া থাকে। ফাহাতে বায়ুরাশি এই সকল স্বাস্থ্যবিঘাতক পদার্থদারা দৃষিত না হয়, তজ্জগু তীব্ৰ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক গৃহস্থেরই একান্ত কর্ত্তবা।

#### জলীয় বাপা।

বায়ু বলিয়া আমরা যে মিশ্র পদার্থের অন্তিত্বান্মন্তব করি, উহার রাদায়নিক উপাদান অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইডের সবিশেষ বিবরণ ও জীব শরীরে উহাদের ক্রিয়াদি দম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা হইয়াছে। উহাতে আরও একটা পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহার নাম জলীয় বাষ্প বাষ্কুতে স্থান ও কালভেদে অল্লাধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প বিমিশ্রিত থাকে। স্থ্যোভাপে জল বাষ্পর্রপে পরিণত হয়। উহা বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হইয়া থাকে।

ডাকার ডাল্টন বলেন, ফারণহিটের ২১২ ডিগ্রী তাপে প্রতি মিনিটে ৪-২৪৪ গ্রেণ হিদাবে জল বাজে পরিণত হয়, জনীয় বালের প্রমাণ

স্থোগাতাপে জল যে বাজে পরিণত হয়, অতি সহজেই তাহার পরীক্ষা করা যাইতে পারে । (১) প্রাতঃকালে কোন প্রসরতর অগভীর অনা-বৃত পাত্রে ওজন করিয়া জল রাখুন, অপরাহে স্ক্রমণে ওজন করন, দেখিতে পাইবেন জল কমিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ উহার কিয়দংশ বাজে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়াছে। যে জল আমাদের চাক্ষুস প্রত্যক্ষের বিষয় ছিল, তাহা অনুগ্র হইয়া গিয়াছে।

(২) আর্দ্রবস্ত্র আলম্বিত করিয়া রাখুন, কয়েক মিনিট পরে

দেখিতে পাইবেন, উহার আর্দ্রতা কমিয়া যাইতেছে, আরও কয়েক মিনিট পরে দেখা যাইবে, মে উহাতে বিলুমাত্রও আর্দ্রতা নাই, উহা একবারেই বিশুদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হই-তেছে যে, অতি অন্ধ্র তাপেও জল বাম্পে পরিণত হইয়া থাকে।

- (৩) একটি মোমবাতি প্রজ্ঞলিত করিয়া উহার শিথার উপরে একটি স্থপ্রসরমূখ গুদ্ধ কাচের শিশি নিমমূথে ধরিলে উহার অভ্যন্তরে জল সঞ্চিত হইবে, উহার স্বচ্ছতার হানি হইবে।
- (৪) দীপপ্রজ্বনের সময়ে উহার হাইড্রোজেন বায়ুস্থ 
  অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে জলীর বাষ্প উৎপাদন করে,
  উহা বোতলের স্থুশীতল প্রাচীরে সংস্পৃষ্ট হইয়া ঘনীভূত হয়
  এবং জলবিন্দুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। ইহার আরও
  বিবিধ পরীক্ষা আছে।
- (৫) জলীয় বাষ্প অদৃশু। স্বামাদের প্রশ্বাসের সহিত যে জলীয় বাষ্প বহির্নত হয়, তাহা আমরা দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু একটী দর্পণের উপর প্রশ্বাস ত্যাগ করিলে দেখা যাইবে যে,প্রশ্বাসের জলীয় বাষ্পে উহার স্বচ্ছতা বিনষ্ট হইয়াছে। দর্পণের শীতল গাত্রসংস্পর্শেই জলীয় বাষ্প এইরূপ ঘনীভূত হইয়া থাকে।
- (৬) একটি শুক্ষ কাচের প্লাদের মধ্যে একখণ্ড বরফ রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যায়, উহার গাত্র অস্বচ্ছ হইয়াছে। উহার বহির্ভাগে জলকণা সঞ্চিত হইয়াছে। প্লাদের বহির্ভাগের জলকণা কোথা হইতে আসিল? উহা অবশুই প্লাদের বরফ হইতে উদ্যাত হয় নাই। প্রাক্ত কথা এই য়ে, বরফ-সংস্পর্শে প্লাদ অতি শীতল হওয়ায় উহার চতুঃপার্শস্থ বায়তে যে জলীয় বাচ্ছল, সেই সকল বাষ্পা ঘনীভূত হইয়া জল বিন্তে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ বছবিধ প্রমাণে আমাদের চক্ষুর অগোচর জলীয় বাচ্পের অকাট্য প্রমাণ সংস্থাপন করা যাইতে পারে।

জলের সহিত তাপ-সংস্পর্শ ই এই বাস্পোৎপত্তির একমাত্র হেতু। অগ্নির তাপ, সুর্য্যের তাপ, দৈহিক তাপ, ভূমির অভ্যন্তর-দ্বিত তাপ প্রভৃতি দ্বারা বিবিধ প্রকারে জলীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া বাষ্পে পরিণত হয়। প্রশাসবায়ু দ্বারাও বায়ুতে জলীয় বাষ্পের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ত্বক্ হইতেই দৈহিক জলীয় পদার্থ বাপার্রপে বহির্গত হইয়া বায়ুর সহিত বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। কান্ন, কয়লা ও নানাবিধ দীপজ্বনের সহিত জলীয় বাপ্পের উৎপত্তি হয়।

সমুদ্রাদি জলাশয় হইতে এই প্রকারে যেপরিমিত জল প্রত্যহ বাচ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উত্থিত হয়, তাহার আলোচনা করিলে বিন্মিত হইতে হয়। বৈজ্ঞানিকগণ আনুমানিক গণনায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ২, ০৫, ২০, ০০,০০,০০,০০০ (ছুই শুঋ পঞ্চ

নিথর্ক্ম তুই থর্ক্ম) মণ জল আকাশ হইতে বাষ্পর্ক্মপে পৃথিবীতে নিপ-তিত হয়। এতদ্তির কোটি কোটি মণ জল শিশির, তুষার, ছিল তুষার, শিলা, কুয়াসা প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া থাকে। বিশাল বিপুল আকাশে বায়ুরাশিতে জলীয় বাষ্পক্রপে এত অধিক জল অবস্থান করে। এতদ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীত হইতেছে যে, প্রত্যহ পৃথিবী হইতে ১৫,০০,০০,০০,০০০, ( এক নিথৰ্ব ) মণ, এবং প্রতি ঘণ্টায় ৪,১৬,৬৬,৬৬,৬৬৬ ( চারি অব্দ ষোড়শ কোটি ছয়ষ্টি লক্ষ ছয়ষ্টি সহস্ৰ ছয়শত ছয়ষ্টি) মণ জল বায়ুৱাশির সহিত বাষ্পাকারে মিশ্রিত হইয়া থাকে। সূর্য্যকিরণই এই জলা-কর্ষণের প্রধানতম হেতু। বৃষ্টি, শিশির, তুষার, শিলা, কোয়াসা প্রভৃতির মূল হেতু এই জলীয় বাষ্প। বাষ্প আরুত স্থানাপেকা অনাবৃত স্থানে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে জল হইতে বাষ্প উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে তাহার চতুদ্দিকৃষ্থ বায়ু অধিকতর উষ্ণ থাকিলে শীঘ্র শীঘ্র বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। গভীর পাত্রাপেক্ষা অগভীর পাত্রে অতি সম্বরে বাষ্প উৎপন্ন হয়। বায়ুর সাহায্যেও বাষ্প উৎপন্ন হয়। জল ও বায়ুর উষ্ণতা তুল্য হইলে, জল অপেকা বায়ু-->৫ তাপাংশ হইতে অধিক শীতল হইলে বাজ্পোলামের ফথেষ্ট ব্যাঘাত হয়। বায়ু বাষ্পে পরিপূর্ণ রূপে সিক্ত হইলেও বাষ্পোলামের ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

শীতকালে বায়ু অত্যন্ত গুদ্ধ থাকে, এই নিমিত্ত শীতকালে প্রাচুর বাম্পোৎপত্তি হয়। গ্রীম্ম বায়ুর উফতাই অধিক পরিমাণে বাম্পোল্যমের হেতু। কিন্তু এই সময়ে বায়ুরাশি শীত ঋতুতে উথিত বাষ্পরাশির হারা পরিসিক্ত থাকে, স্কতরাং বায়ুতে অধিক বাষ্প মিশ্রিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত জলাশরাদি শীতকালে যত গুদ্ধ হয়, গ্রাম্মকালে তত গুদ্ধ হয় না। এইরূপে শীত গ্রীম্মকাত বাষ্প বর্ষায় বৃষ্টিরূপে পতিত হইয়া থাকে। আমরা আকাশে এই জলীয় বাষ্পের বিবিধ রূপ দেখিতে পাই, যেমন কুজ্মাটকা, মেঘ, বৃষ্টি, শিশির, ছিন্ন তুষার, ও শিলা প্রভৃতি। জলীয় বাষ্পের কথা বলিতে হইলেই এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ কুআটিকার কথাই বলা যাইতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ কুআটিকা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

কুজ ঝটকা

বায়ুর স্বন্ধতার ব্যাঘাত জন্মার,উহাই সাধারণতঃ
কুআটিকা নামে আভহিত। মেঘ ও কুআটিকার মূলতঃ পার্থক্য

অতি অল্ল। আকাশের উপর স্তরে যে ঘনীভূত বাষ্পরাশি ভ্রমণ
করিয়া বেড়ার, উহাই মেঘ। কুআটিকাও মেঘ বটে, কিন্তু উহা
ভূভাগের অতি নিকটে সঞ্চিত হয়। কুআটিকা অতি ক্ষুদ্রতম
জলবিদ্র (Aquous spherules) সমষ্টি। এই সকল জল- বিন্দু এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ ব্যতীত পরিলক্ষিত হয় ন!। যে কারণে শিশিরের উৎপত্তি হয়,তাহার বিপরীত হেতুতেই কুয়াসার উত্তব হইয়া থাকে। আর্দ্র ভূভাগের শেত্যোঞ্চতামান (Temperture) তৎসংলগ্ন বায়ুরাশির উষ্ণতামান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক হইলে কুত্মাটিকার উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর্দ্র ও অপেক্ষাকৃত অধিক উত্তপ্ত ভূভাগ হইতে উদ্ভত জলীয় বাষ্প নিকটস্থ শীতল বায়ুম্পর্শে ঘনীভূত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুতে পরিণত হয়, ইহাই কুল্লাটকা। কুল্লাটকার উল্লামের নিমিত্ত ছুইটা অবস্থা প্রয়োজনীয়। উপরিস্থ বায়ুরাশি অপেকা পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তাপাধিক্য কিংবা বায়ুরাশির আর্দ্রতা, — এই হুই অবস্থা থাকি-লেই কুয়াসার উত্তব অবশ্রস্তাবী। মুসো-পেল্টিয়ার (Peltier) তড়িৎশক্তির সহিত কুজাটিকার সম্বন্ধবিনির্ণয় করিয়া হুই প্রকার কুজাটকার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—রেজিনাস (Resinous) ও ভিটি মাস (Vetrious)। এই শেষোক্ত নামধেয় কুয়াসারও প্রকার ভেদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে এম্বলে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইল না। এতদ্বাতীত শুদ্ধ কুয়াসা (Dry fogs) সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিক আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার সহিত জলীয় বাষ্পের কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা একপ্রকার ধূম ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অতঃপর মেঘের সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয়। সুর্য্যের এক নাম সহস্রাংশু। সহস্রাংশু সহস্রকর প্রসারণ করিয়া নদনদী সমুদ্র ও অস্তান্ত যাবতীয় জলাশয় হইতে মেঘ জল শোষণ করিয়া লইতেছেন। এই শোষিত জলরাশি বাষ্পরণে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। যতই উদ্ধে বাষ্প-রাশি উত্থিত হয়,ততই উহা অধিকতর শীতল বায়ুর সহিত সম্পূত হইতে থাকে। ১৮০০০ ফিটু উর্দ্ধস্থিত বায়ুর শৈতা বরফের শৈত্যের ভাষ অমুভূত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই শীতল বায়ুর সংস্পর্শে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু এই মত দর্বসন্মত নহে। জলীয় বাষ্প যেমন কুজাটিকার হেতু—উহা মেঘেরও তদ্রপ কারণ স্বরূপ। মেঘের উচ্চগামিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি হেতু আছে, যথা—বায়ুর শৈত্যোঞ্চমানতা, আর্দ্রতা, ঋতু এবং সমুদ্র বা পর্বতের সামীপ্য। ধারাবর্ষী গুরু-ভারময় মেঘ ভূপৃষ্ঠ হইতে গুইশত বা তিনশত গজ উর্দ্ধে বিচরণ করে। আবার কার্পাসবৎ গুল্ল অভ্রমালা ভূপৃষ্ঠ হইতে চারি পাঁচ মাইল উদ্ধে ভাসিয়া বেড়ায়।

ভূভাগ বা সমুজাদি জলাশয় হইতে উত্তাপে জলীয় বাষ্প উৰ্দ্ধে উথিত হয়, উহা বায়ুতে ভাসিয়া থাকে, অবশেষে আকাশের কোন স্থলের বায়ুরাশি এই জলবাষ্ণে পূর্ণরূপে পরিষিক্ত (Saturated) হইরা পড়ে। অতঃপরেও যদি নিম্নভাগ ফোলেৎপত্তির বিবরণ হইতে বাজ্যোদগম হইতে থাকে, তাহা হইলে বায়ুরাশি পূর্ণরূপে আর্দ্র হয়। জলীর বাষ্প্রমঞ্জিত হয় এবং মেঘরূপে পরিলক্ষিত হইরা থাকে।

স্থবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মিঃ হাউয়ার্ড ( Howard ) মেঘের প্রকার ভেদ ও নাম কল্পনা করিয়াছেন। উচ্চতর গগন-পটে কাশশুভ্র পরিচ্ছিন্ন যে মেঘদাম ভাসিয়া মেঘের নামকরণ বেড়ায়, উহা সিরস্ (Cirrus) নামে অভি-হিত। এইরূপ মেঘ প্রবল বায়ু বা ঝটিকার পূর্ব্বলক্ষণপ্রকাশক। অপর প্রকার মেঘ "কিউমিউলস" ( Cumulus ) নামে অভি-হিত। ইহাকে গ্রৈত্মিক মেঘও বলা যাইতে পারে। এই মেঘ গুলিও শুদ্র। ইহারা পর্বতের হ্যায় আকাশ মণ্ডলে ভাসিয়া বেড়ার। অপর প্রকার মেঘের নাম স্টেটাস (Stratus)। এই জাতীয় মেঘ ঘনীভূত, ইহারা আকাশে অনুপ্রস্থ ভাবে স্তরে স্তরে বিচরণ করে। উপত্যকা জলাভূমি প্রভৃতি হইতে কুয়াসা উত্থিত হইয়া এই প্রকার মেঘের স্ঠি করিয়া থাকে । এই নামত্রয়ের সমাসে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মেঘের আরও বহুল নাম করিয়া-ছেন। যে মেঘ হইতে জলধারাসম্পাতে বস্থধার তাপিত অঙ্গ সুশীতল হয়, সেই ঘনকৃষ্ণ স্নিগ্ধমধুর ভামল বারিদপটল— নিম্বদ (Nimbus) নামে খ্যাত।

মেঘবিন্দু বা কুজাটিকা শিশিরবিন্দুর স্থায় নিরেট জলময় নহে, উহা সাবানের বুদ্বুদের স্থায় শৃত্যগর্জ। উহারা বৃষ্টিতে পরিণত হওয়ার সময়ে উহাদের শৃত্যগর্জতা বিনষ্ট হয়, তখন উহারা জলময় হইয়া পড়ে। মাস-ভেদে বায়ুরাশির শৈত্যোফামানতায় যে পার্থক্য হয়, তদমুসারে মেঘবিন্দুর আকারেও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। আগষ্ট মাসেয়ুরোপে উহার আকার অতি কুল্র হয়, তখন উহার পরিমাণ— এক ইঞ্চির ১০০০৬ অংশ মাত্র। ডিসেম্বর মাসে ইহার আকার বৃহত্তম দেখায়—তখন উহার,পরিমাণ—এক ইঞ্চির ১০০১৫ অংশে পরিণত হয়।

মেঘের তড়িৎ সম্বন্ধে প্রাচীন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে লেম (Lame), বেকারেল (Becquerel) এবং পেলটীয়ার (Pelteir) প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বহুল গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন। আকাশে ঘুড়ি উড়াইয়া বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রাচীন সময়েও এ সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানিতে পারিয়াছেন। ঝটিকা মেঘের সহিত তড়িতের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আমরা বাহুল্য ভয়ে এবং অপ্রাসঙ্গিকতাভরে এস্থলে সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা মুসঙ্গত মনেকরিলাম না।

বিষুধ প্রদেশের সহিত মেঘের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। উষণ
মণ্ডলের মধ্যবন্ত্রী প্রদেশ স্থেয়ের উত্তাপে অধিকতর উত্তপ্ত হয়।

ক্ষেম্ব ও বিষুধ প্রদেশ

মাত্রায় জলীয় বাষ্প আকাশের উচ্চন্তরে
উথিত হইয়া ঘনীভূত হয়, উহায়া এইস্থলে অনেক সময়ে
অপেক্ষাকৃত স্থির থাকে, তাহাতে ভূভাগ স্থর্যের প্রচণ্ড তাপ
হইতে কিয়ৎক্ষণ বিমুক্ত থাকে। স্প্তরাং জলাশ্যাদি হইতে
জলীয় বাষ্পোদগ্রমের পরিমাণ কিয়ৎপরিমাণে কম হয়। এইরূপে
বিষুব প্রদেশ জীবনিবাসের উপযুক্ত থাকে।

কেবল ধারাবর্ষণ করিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ স্থশীতল করাই

নেঘের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। মেঘ দারা

হুর্য্যের তাপ এবং নৈশ বাজ্যোদগনের

হ্রাস হয়। জীব জগতের পক্ষে এই হুইটী অবস্থা স্থাতি
প্রয়োজনীয়।

আকাশে কি প্রকার মেঘ কোন্ সময়ে দেখা দেয়, তাহার মেঘের ফল গণনা কিরপ ফল ঘটে, আমাদের পরাশরসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং খনা ও ডাকের বচনে তাহার অনেক বিবরণ জানা যায়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও এ সম্বন্ধে কিছু কিছু অন্ত্রসন্ধান করিয়াছেন। যথা—

সিরাস—উচ্চ গগনে অতি উদ্ধে এই জাতীয় রজত শুল অল্ল গুলিকে ভাসিয়া বেড়াইতে দেখিলেই মনে করিতে হইবে যে অতি সম্বরেই আকাশে পরিবর্তুন উপস্থিত হইবে। গ্রাম্মকালে উহারা বৃষ্টির পূর্ব্বলক্ষণস্থচক। শীতকালে এই জাতীয় মেঘ দেখিলে মনে করিতে হইবে সম্বরেই অধিক মাত্রায় তুষার পাত হইবে। এই মেঘের সঙ্গে প্রায়শঃই দক্ষিণপশ্চিমদিগ্বাহী বায়ু প্রবাহের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এই বায়ুর সংস্পর্শে সিরস মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়, বায়ুও ক্রমশঃ আর্দ্র হইতে থাকে, অতঃপরেই বৃষ্টি হইয়া থাকে।

দিরোকিউ,মিউলাস—এই মেঘ তাপোদ্তবের পরিচায়ক। এই মেঘ ঝড় বৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

এইরূপ মেঘ-ফলবিচার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের গবে-বগার অন্তভূক্তি। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিত্গণের গবেষণাই অধিকতর সমীচীন।

১৮৯১ সালে মিউনিক ( Munic ) নগরে ইণ্টার স্থাসনাল মেল সম্বন্ধে আধ্নিক মিটিয়রলজিক্যাল কন্ফারেন্সে স্থিরীকৃত্ দিল্ধান্ত হইয়াছে যে মেল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত যথা—

( क ) আকাশের উচতম প্রদেশে বিচরণশীল মেঘ ( Very high in the air )।

- (খ) আকাশের উচ্চতর প্রদেশে বিচরণশীল মেঘ ( At a medium height)।
- (গ) ভূপ্ঠের নিকটবর্ত্তী মেঘ (Lying low or near the earth)।
- ( খ ) বায়ুর উচ্চ প্রবাহস্তরস্থ মেখ (In ascending current of air )।
- ( % ) আকার পরিবর্ত্তনোমুখ বাষ্প ( Masses of vapour changing in form )।

মেঘ বাষ্পের ঘনীভূত দৃগুমান অবস্থা মাত্র। **ছই কারণে** বাষ্প ঘনীভূত হইরা মেঘে পরিণত হইতে পারে—

- ১। বায়ুর স্তরবিশেষ শিশিরবং শীতল হইয়া তৎস্থানীয় জলীয় বাপাসমূহকে ন্যাধিক পরিমাণে সাদ্ধা জলদাকারে (Stratus) পরিণত করিতে পারে—
- ২। অথবা আর্দ্র বায়ুরাশি শীতল জলীয় বাষ্পরাশির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগকে গিরিনিভ মেঘে (Cumulus) পরিণত করিতে পারে।

মেঘতত্ত্বিৎ পণ্ডিতগণ মেঘ সমূহকে প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের নাম ও বিবরণ পূর্ব্বেই উলিখিত হইয়াছে। এখানে কেবল এই মাত্র বক্তব্য ষে (১) ষ্ট্রেটাস মেঘগুলি স্থানীর্ঘ এবং আকাশে চক্রবালের স্থায় (Horizontally) স্তরে স্তরে অবস্থান করে।

- (২) কিউমিউলাস মেঘণ্ডলি পর্ব্বতাকার। ইহাদের রাষ্ণ তুমারবং ঘনীভূত।
- (৩) দিরদ (Cirrus) মেঘ আকাশের অত্যুক্ত প্রদেশে কাশ-কুস্থম-কাননের ন্থার অবস্থান করে। ইহাদের রাষ্প সর্বা-পেক্ষা অল্প পরিমাণে ঘনীভূত। ইহাদের মিশ্রণে আরও অনেক প্রকার মেঘের নাম লিখিভ হইয়াছে, যথা, দিরো-কিউমিলাস্ প্রেটোকিউমিলাস, দিরোপ্রেটাস ইত্যাদি।
- (৪) নিম্বন (Nimbus) মেঘ বৃষ্টিধারাবর্ষী। এই মেঘ অস্থান্ত মেঘ হইতে ভূপুঠের অতি নিকটবন্তী।

ইতঃপূর্বে মেঘের অবস্থিতি-স্থান-ভেদে যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের উচ্চতা সম্বন্ধে সাধা-রণতঃ যে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে, নিমে তাহা প্রকাশিত হইল।

- (ক) পূর্ব্বোক্ত চিহ্নিত মেঘশ্রেণী সাধারণতঃ ১০০০০ গজ উচ্চে বিচরণ করে। সিরস, সিরো-স্ট্রেটাস্ এবং সিরোকিউ-মিলাস মেঘগুলি এই শ্রেণীভুক্ত।
- ্থ) চিহ্নিত শ্রেণী ৩০০০ হইতে ৬০০০ গজ উচ্চে অবস্থান করে। যথা সিরোকিউমিলাস, এবং সিরোষ্ট্রেটাস।

- (গ) চিহ্নিত মেঘমালার উচ্চতা ১০০০ হইতে ছই হাজার গজ। ষ্ট্রেটো-কিউমিউলাস্ এবং নিম্বস্ন এই শ্রেণীস্থ।
- ( খ ) উচ্চ বায়ুস্তরে বিচরণশীল মেঘের ভিত্তি প্রায় >৪০০ গজ উচ্চে এবং উহাদের শেখরের উচ্চতা ৩০০০ হইতে ৫০০০ গজ। কিউমিউলাস ও কিউমিউ-নিম্বস মেঘ এই শ্রেণীস্থ।
- ( ও ) মেঘ গঠনোনুথ বাষ্প ১৫০০ গন্ধ উচ্চে বিচরণ করে। ষ্ট্রেটাস এই শ্রেণীস্থ।

বায়ুর সহিত মেঘ বৃষ্টি প্রভৃতির সমন্ধ অতি ঘনিষ্ট। বায়ুর প্রচাপ, বায়ুর তাপ, অধঃ উর্দ্ধন্তরবিচরণশীল বায়ুর শৈত্যতা ও উষ্ণতার সহিত মেঘ্রুষ্টি প্রভৃতি ওতপ্রোত ভাবে বিজ্ঞিত। স্বতরাং বায়বিজ্ঞান প্রবন্ধে এই সকল বিষয়ের আলোচনা অত্যস্ত প্রয়োজনীয়। মেঘমালার ষে শ্রেণীবিভাগ করা হইল, এ সম্বন্ধে এখনও সবিশেষ তথ্য নিরূপিত হয় নাই। কি নিয়মে কি প্রণালীতে আকাশমণ্ডলে মেঘমালা গঠিত হয়, এখনও সে সম্বন্ধে মিটিয়রলজিবিদ্ ( Meteorologist ) পণ্ডিতগণ যথেষ্ঠ গবেষণা করিতেছেন। মেঘের সহিত বায়ুর ও বায়ুর গতির সম্বন্ধ-বিচারে এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকের চিত্ত আরুষ্ট হইয়াছে। এখনও ইঁহারা এতৎসম্বন্ধে সবিশেষ স্থাসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। সাধারণ কৃষক এবং নাবিকগণও যথন মেঘ দেখিয়া ঝড় বৃষ্টির অনুমান করিয়া থাকে, তথন বৈজ্ঞানিকগণ এ সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিলে যে অত্যত্তম সিদ্ধান্তে উপ-নীত হইতে পারিবেন, তাহা নি:সন্দেহ। নিমে এতৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিখিত হইল—

- >। ষ্টেট্স্ মেঘ দেখিয়া ব্ঝিতে হইবে, আকাশে উর্দ্ধানন-শীল বায়প্রবাহ অত্যন্ত।
- ২। কিউমিউলাস মেঘ উদ্ধ্ গমননীল বায়-প্রবাহের প্রভাবপরিচায়ক। ভূপৃঠের উপরিভাগ উষ্ণ হইরা উহার উপরিস্থ
  বায়ুকে উষ্ণ করে, এবং সেই বায়ু উদ্ধৃ দিকে উথিত হয়।
  সেই বায়ুর প্রভাবে আকাশস্ত মেঘও উদ্ধে উথিত হইতে
  থাকে। মেঘন্তর উষ্ণ হইরাও তহুপরিস্থ বায়ুরাশিকে উর্দ্ধদিকে পরিচালিত করিতে পারে। ফলতঃ বাষ্পরাশি অত্যন্ত
  মনীভূত হইলে উহাতে সৌরকর এমন ভাবে শোষিত হয় যে
  সেই সকল জলীয় কণা ভেদ করিয়া সুর্য্যের কিরণ ভূপৃঠে পতিত
  হইতে পারে না। উহা বিকীর্ণ না হওয়ায় উপরিস্থ বায়ুরাশিকে
  উত্তপ্ত করে। নিমভাগ ও ভূপৃঠ মিয় ছায়ায় শীতল হয়।
  কিউমিউলাস মেঘ দেখিয়া ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে আর্দ্র
  বায়ুরাশি কোন পর্বত বা প্রতিবন্ধক্যোগ্য পদার্থের দিকে
  প্রবাহিত হইতেছে। যেরপই হউক না কেন, বায়ু যতই
  উদ্ধ্পামী হইবে, উচ্চ স্থানের অন্ধ্র প্রচাপে বায়ুরাশি ততই

চারিদিকে বিস্তৃত হইন্না যাইবে। বায়ু যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়, সেই অমুপাতে উহা শীতল হইতে থাকে।

থার্শ্বোডাইনামিক্স (Thermodynamics) বা তাপবিজ্ঞানে এই বিষয়ের যথেষ্ঠ আলোচনা দৃষ্ট হয়। বায়ুর এই শৈতারুদ্ধি শীতল বায়ু-সংমিশ্রণজনিত নহে, তাপবিকীরণ বশতঃও নহে, অথবা উর্দ্ধ দেশের স্বভাবশীলতা-নিবন্ধনেও নহে। এই শৈত্যতা-প্রাপ্তির হেতু স্বতম্ত্র। ১৮২৬ খুপ্তান্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিক্ত এস্পাই (Espy) তাপ-বিজ্ঞানের নিরম আবিদ্ধার করেন, তাহাতে জানা যায়, তাপ কার্য্যফলে বিমিশ্রিত হইয়া থাকে। বায়ুপ্রবাহ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উদ্ধিদেশে উঠিলেই শীতল হয়, এবং উহার ফলে বায়ুতে মিশ্রিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া থাকে। মেঘগঠনের সময়ে তাপরাশি মেঘে প্রচ্ছন্নভাবে বিমশ্রিত থাকে, মেঘযুক্ত বায়ু নির্দ্ধামী হইলে আবার উহাতে প্রচ্ছন্ন তাপ প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাতে বিকিরণ দারা বায়ুরাশি হইতে খুব অল্প মাত্রায় তাপ কমিয়া যায়। বৃষ্টি হওয়ার সময়ে যদি বায়ুর প্রচ্ছন্ন তাপ না কমে, তাহা হইলে উক্ত বায়ু অধোগামী হইলে ভূপৃষ্ঠে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ুর প্রবাহ অন্তভূত হইয়া থাকে।

দিবাভাগে প্রথর সুর্যোত্তাপে এবং শুক্ষ বায়ুপ্রবাহে জনেক সময়ে মেঘ গঠিত হইতে না হইতেই বাষ্পীভূত হইয়া যায়। এই বায়ুকে ঝঞ্জা বায়ু বলে। কিন্তু বায়ু আর্দ্র হইলে, এই বায়ুরাশির মধ্যে সুর্যোত্তাপে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে, সেই পরি-বর্ত্তন ঝটিকা-সংঘটনের অন্তুক্ল।

বায়ুর জলীয় বাষ্পের বিস্থৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে হইলে বৃষ্টি, শিলা ও শিশিররাশির কথা বিস্থৃতরূপে লিখিতে হয়। কিন্তু এস্থলে তাহার স্থানাভাব, এই সকল বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রন্থব্য।

বাঁহারা বায়র জলীয় বাষ্পা সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা হাইড্রোমিটিয়রলজী (Hydro-হাইড্রোমিটিয়রলজী meteorology) ও হাইগ্রোমেট্র (Hygro-ও হাইগ্রোমেট্র metry) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠ করিবেন। হাইড্রোমিটিয়রলজী বিজ্ঞানে কুজ্ঝটিকা, মেঘ, রৃষ্টি, তুমার, শিশির, শিলা প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। বিশ্বকোষের "বৃষ্টি" শব্দেও এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা ক্রন্থ্য। হাইগ্রোমিটার (Hygrometer) মন্ত্রনারা বায়রাশিস্থ বিবিধ অবস্থাগত জলীয় বাম্পের স্থিতিস্থাপকতাদির পরিমাণ করিয়া তৎস্ম্বন্ধ আলোচনা করাই হাইগ্রোমেট্র নামক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। এই হুই বিজ্ঞানে বায়ুর জলীয় বাষ্পা সম্বন্ধীয় বিবিধ তথ্য জানা বাইতে পারে। আধুনিক মিটিয়রলজী (Meteorology) সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতেও এতৎ সম্বন্ধে অনেক স্ক্রুত্ত্ব লিখিত হই-তেছে। এত্যুতীত ক্লাইমেটোলজী (Climatology) সম্বন্ধীয়

গবেষণায় বায়ুস্থ জলীয় বাষ্ণের কিছু কিছু বিবরণ লিখিত হইরাছে। লওন-মিটিয়রজিক্যাল আফিস হইতেও এই বিষয়ে আনেক গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ১৮৮৫ খুষ্টাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কেরেল Recent Advances in meteorology নামক যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই বিষয়ের অনেক আধুনিক সিন্ধান্ত জানা যাইতে পারে।

#### আমোনিয়া।

আমরা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলিয়াছি বায়ুমণ্ডল নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্বনিক এসিড গ্যাস, আমোনিয়া, আরগন, নিয়ন, হেলিয়াম, ক্রিপটন এবং নিরতিশয় অল্পমাত্রায় হাইড্রোজেন ও হাইড্রোকার্বন পদার্থের একটা মিশ্রণ পদার্থ। ইহাতে নানা প্রকার বীজাণু ও ধূলি প্রভৃতিও ভাসিয়া বেড়ায়, কিছ সে সকল পদার্থ বায়ৢর অঙ্গীয় নহে। বায়ৢর এই সকল উপাদান-পদার্থের মধ্যে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ চিরচঞ্চল। দেশ, কাল ও উষ্ণতা প্রভৃতি ভেদে জলীয় বাষ্পের যথেষ্ঠ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এতদ্বাতীত অন্তান্থ উপাদানের তেমন তারতম্য ঘটে না। আমরা প্রবিই বলিয়াছি, বায়ুতে

অক্সিজেন ২৩.১৬ ভাগ নাইটোজেন ও আর্গণ ৭৬.৭৭ ভাগ কার্ব্বণিক এদিড ০০০৪ ভাগ জলীয় বাষ্প অনিৰ্দিষ্ট জামোনিয়া এবং অন্তান্ত বাষ্প পদার্থ • ০০১ ভাগ মাত্রায় বিভ্যমান রহিয়াছে। আমরা এ পর্য্যন্ত এই সকল উপা-দানের অক্সিজেন, নাইটোজেন, কার্কণিক এসিড ও জলীয় বাষ্প সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। বায়ুতে যে আর্গণ (Argon), নিয়ন (Neon), হেলিয়াম (Helium) ও ক্রিপটন (Krypton) নামক নবাবিষ্কৃত মূল পদার্থ আছে, তৎসম্বন্ধে নবাবিদ্ধত মূল পদার্থ কোনও কথা বলি নাই। ফলতঃ ইহাদের গুণাদি সম্বন্ধে এথনও সবিশেষ তথ্য জানা যায় নাই। আর্গণ ও নিয়ন এই তুইটী মূল পদার্থ, ১৮৯৫ খুপ্তাব্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত রালে ও রাম্জে আবিষ্কৃত করেন। ১৮৯৮ খুষ্টাব্দে পণ্ডিত রামজে ও টে ভার্স ক্রিপটন নামক মূল পদার্থের সন্ধান প্রাপ্ত হন। এ পর্য্যন্ত এই পাঁচটী মূল পদার্থ সম্বন্ধে সবিশেষ কোনও তথ্য জানা যায় নাই। অক্সিজেনের ঘনত ১৬, নাইটোজেনের ১৪, হাইড়োজেনের ১, আরগণের ঘনছের পরিমাণ ১৯.৯। ভেবের ( Dower ) যদিও অন্তান্ত বায়বীয় পদার্থ হইতে হেলীয়ামকে পৃথক্ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কিন্তু ইহার গুণ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারেন নাই। স্নতরাং এতৎসম্বন্ধে এখনও কোন কথা লিখিবার উপযুক্ত তথ্য জানা যায় নাই। আমরা এন্থলে আমোনিয়ার কথা লিখিয়াই বায়ুর উপাদান দ্রব্যের স্বরূপ ও ধর্মাদি সম্বন্ধে আমাদের প্রস্তাবনার উপসংহার করিব।

আমোনিয়া একটি উগ্র গন্ধযুক্ত বর্ণহীন অদৃশ্য বাপা। বিশুদ্ধ বায়তে আমোনিয়ার পরিমাণ অতীব অল্ল। দশলক ভাগ বায়তে এক ভাগের অধিক আমোনিয়া থাকে না। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সংশ্লিষ্ট জীবজ পদার্থ পচিত হইলে, তাহা হইতে আমোনিয়া বাপা উদ্ভূত হইয়া বায়ুর সহিত্ত বিমিশ্রিত হয়। পাথুরিয়া কয়লা দহনের সময়েও ইহা উদ্ভূত হইয়া থাকে। গুণ, শবসমাধি ও জলাভূমি হইতেও এই বালা উৎপল্ল হয়। উদ্ভিদ্জগতে আমোনিয়ার প্রয়োজন আছে। উহায়া মদেহ-পুষ্টির জন্ম বায়ুর আমোনিয়ার হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। বায়ুতে সলফারেটেড্ হাইড্রোজেন প্রভৃতি আরও হই একটি বাল্পীয় পদার্থ অত্যন্ত অল্ল পরিমাণে সময়ে সময়ে বিমিশ্রিত অবস্থায় পরিলক্ষিত হয়, উহাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাক্ত হইল। প্রয়াজনীয় নহে বলিয়া এস্থলে তিবিরণ পরিত্যক্ত হইল।

# প্রাকৃতবিজ্ঞান ও বায়ু।

আমরা বায় সম্বন্ধে রসায়নবিজ্ঞান ও শ্রীরবিচয়-বিজ্ঞানের বিষয় সবিস্তাররূপে আলোচনা করিয়াছি। প্রাক্ত বিজ্ঞানে বায় সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচ্য বিষয় আছে। সেই সকল বিষয় অতীব জাটল ও উচ্চ গণিতজ্ঞানগম্য। বিশেষতঃ উহার অনেক কথাই সাধারণ পাঠকগণের হদয়ঙ্গম হইবে না। এতাদৃশ বিবিধ কারণে আমরা অতি সংক্ষেপে বায় সম্বন্ধীয় প্রাক্ত বিজ্ঞানের কয়েকটা বিষয়ের আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বাঁহারা এসম্বন্ধে সবিস্তর বিবয়ণ জানিতে বাসনা করেন, ইংরাজী ভাষায় লিখিত মিটয়য়লজী (Meteorology) এবং নিউম্যাটিকস্ (Pneumatics) প্রভৃতি গ্রন্থে তাহারা এ বিষয়ের অনেক তথ্য জানিতে পারিবেন। এস্থলে কতিপয় বিয়য়র উল্লেখ করা যাইতেছে।

বায়মণ্ডলের সীমা নিণীত হইতে পারে না। উদ্বের পদার্থ
বিমৃক্ত আকাশে কতন্র ব্যাণিয়া রহিয়াছে, যদিও আমরা প্রবন্ধভার্মণ্ডলের সীমা
পার্মণ্ডলের সীমা
পার্মণ্ডলের সীমা
পার্মণ্ডলের সীমা
পার্মণ্ডলের সীমা
পার্মণ্ডলের উলাদান ও অভাভ গ্রহাদির বায়্মণ্ডলের উপাদান
অবশ্রহ স্বতন্ত্র ও পৃথক্। আমাদের সন্ডোগ্য বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধন
সীমা যে এক একশত মাইলেরও অনেক উপরে, তাহার অনেক
প্রমাণ পাওয়া যায়। বহু স্ক্রবন্ত্রী নক্ষত্রালোক-প্রতিফলন,
অর্পোদ্রালোক ও প্রদোষালোক এবং স্ক্রবন্ত্রী গতৎউল্লার

আলোক দেখিয়া বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ্গণ স্থির করিয়াছেন, শতাধিক মাইলের উপরেও আমাদের এই বায়্মণ্ডল বিভ্যমান রহিয়াছে। ইহার উপরেও বে অতি হক্ষ বায়্মণ্ডল আছে প্রফেসার আর এদ উভ্ওয়ার্ড ১৯০০ খুপ্তাব্দে জাত্ময়ারী মাদের "Science" নামক মাদিক পত্রিকায় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বৈজ্ঞানিক আভাদ দিয়া রাখিয়াছেন। উহার ভারিত্ব আছে। কিন্তু সেভারিত্ব ভূপ্তে অন্তভ্ত না হইবার কারণ এই যে উহা হক্ষ স্থিতিসাম্যে ( Dynamical equilibrium ) অবস্থিত।

পূর্বে আমরা বায়র উপাদানগুলির ধর্ম সম্বন্ধে পৃথক্ বার্মগুলের ধর্ম (Phy-পৃথক্রপে কেবল রাসায়নিক ধর্মেরই sical Properties) বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছি, এখন সমগ্র বায়্মগুলীর ধর্ম (Property) সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

- ( > ) পরিচালকতা ( Conductivity )—শুদ্ধ বায়ুর পরি-চালকতা-শক্তি অতি অল। আর্দ্র বায়ুর পরিচালকতা-শক্তি অপেক্ষাক্তত বেশী।
- (২) তেজঃপ্রেরকতা (Diathermancy)—বিকিরণোন্থ তেজের পরিচালন ক্রিয়ায় (Transmission of radiant heat) বায়ুর যথেষ্ট দামর্থ্য পরিলক্ষিত হর। তাপ-তরঙ্গ যতই দীর্যতর হইতে থাকে, বায়ুরালি ভেদ করিয়া উহার গতিশক্তি ততই অধিকতর বৃদ্ধি পায়। কিছু কোন কোন তরঙ্গ-প্রবাহ বায়ুরালিতে পরিশোষিত হইয়া যায়। এই পরিশোষণের ফলে কোন কোন দীর্ঘ তাপ-তরঙ্গ-প্রবাহ (Wave-lengths) জলীয় বাষ্পদ্ধারা, কোন কোনটী কার্ম্বণিক এসিড্ দ্বারা বিচ্ছিল্ল হইয়া পড়ে। মৃতরাং স্থলীর্ঘ তাপতরঙ্গ-প্রবাহ অপেক্ষা কুদ্রু কুদ্র তরঙ্গপ্রবাহভালি অধিক সংখ্যার বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত ও ভূপ্ঠে পতিত হইয়া থাকে। ধূলি, মেঘ ও কুম্মাটকাবৎ বাষ্পার্থলে স্থেয়র প্রায় অর্কেক তাপ পরিশোষিত হয়, বক্রী আর্দ্ধ ভূপ্ঠে পতিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও প্রচুর প্রতিবন্ধক নিয়তই বিভ্যনান থাকে।
- (৩) আপেক্ষিক তাপ (Specific heat)—বায়ুর তাপ-ধারণী শক্তি আপেক্ষিক। নিয়ত প্রচাপে অথবা কোন নিত্য আয়তনন্থ প্রচাপে স্থিত বায়ুরাশি তাপপ্রাপ্ত হইয়া যে পরিমাণে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে উহার তাপধারণী শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে গণিত দ্বারা স্ক্রনিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে।
- ( 8 ) বিকিরণ-শক্তি ( Radiating power )— শুক্ষ বায়ুর বিকিরণ-শক্তি অতি অল্ল, এমন কি ইহার পরিমাণ করাও অতি

- হর্ষট । কিন্তু স্পেক্ট্রোক্ষোপ (Spectroscope) এবং ৰলোমিটার (Bolometer) যন্ত্র দারা ইহার পরিমাপ হইতে পারে।
  ১৮৮৫ খুপ্টান্দে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মরার ট্রেবার্ট্, হাচিন্স এবং
  প্রক্ষেসর এস্ ডবলিউ ভেরী এতৎসম্বন্ধে যথেষ্ট পরীক্ষা করিয়া
  ইহার পরিমাণ স্থির করিয়াছেন।
- (৫) ঘনত্ব ( Density )—বায়ুর ঘনত্ব ৭৬০ মিলিমিটার। অথবা এক ঘন ফুটে ০০০৮০৭১ পাউগু।
- (৬) বিস্থৃতি (Expansion)—তাপের দারা বাষু বিস্তৃতি শাভ করে। শুষ্ক বায়ু ও জলীয় বাষ্পের বিস্তৃতির পরিমাণ প্রায় সমতুল্য।
- (१) স্থিতি-স্থাপকতা (Elasticity)—বে পরিমাণে প্রচাপ দারা বায়ু অবক্ষ হয় সেই পরিমাণের প্রচাপের অমুপাতে বায়ু সক্ষোচিত হইয়া থাকে। প্রচাপ, শৈত্যোক্ষমানতা এবং প্রকৃত বাষ্ণের আয়তন প্রভৃতি দারা স্থিতি-স্থাপকতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় গণিতের সিদ্ধান্তে সংস্থাপিত হইয়াছে।
- (৮) অণুপ্রবেশ্যতা (Diffusion) বায়্-প্রবাহের তুলনায়, বায়্মগুলীতে জলীয়বাম্পের প্রবেশ বড় সহজ নহে। বাম্পো-লামের সময় হইতেই বায়ুতে জলীয়বাম্পের অণুপ্রবেশনক্রিয়া আরম্ভ হয়। শৈস্ত্যোঞ্চমানতার মাত্রা অন্মুসারে অণুপ্রবেশ্যতার মাত্রার ন্যুনাধিক্য হইয়া থাকে।
- (৯) সংঘর্ষত (Viscosity) বায়ুমগুলে গতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে প্রত্যেক স্তরই তাহার পার্যবিত্তী ক্রতগতিবিশিষ্ট স্তরের গতি প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া উঠে। এই প্রতিবন্ধকতা গতিশীল বায়ুর আগবিক বা আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাপের প্রভাব ভিন্ন গতির উদ্রেক হয় না। স্থতরাং বায়ুরাশির তাপ তাপমানের শৃশ্র ডিক্রীতে নামিয়া পড়িলে বায়ুর এই ধর্ম আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। বায়ুর সংঘর্ষ ধর্ম উহার আভ্যন্তরীণ গতির প্রতিবন্ধকতারই (Resistance) নামান্তর মাত্র। নানাবিধ কারণে বায়ুরাশিতে এই আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধকতা ঘটয়া থাকে। বায়ুরাশি আন্দোলত হইলে উহাদের স্তরে স্তরে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং সেই সংঘর্ষ নিমিত্ত উহাদের যে গতিশক্তির ক্ষতি (Convective loss of energy) হয়, উহা সংঘর্ষতা ধর্মেরই পরিচায়ক।
- (১০) গুরুত্ব (Gravity) বায়ুমণ্ডলের তার ও গুরুত্ব ধর্মের উপরেই নির্ভর করে। গুরুত্ব প্রত্যেক পদার্থকেই নিমাতিমুখে প্রচাপ দিয়া থাকে। এই স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট সক্ষোচনশীলতার নিমিত্ত গুরুত্বের প্রচাপ চারিদিকেই স্বীয় প্রতাব বিস্তার করে।

বায়্র এই সকল গুণ বা ধর্মের বিস্তৃত আলোচনা নিউ-মাটিক্স (Pneumatics) বা বায়ু-গুণ-বিজ্ঞানে সবিশেষ আলো-চিত হইয়াছে। বায়ুগুণ-বিজ্ঞান গ্রন্থে বয়লে, মেরিয়ট, ও চার্ল স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের বায়বীয় বাষ্পপরীক্ষার স্ক্র কৌশলরাশি অতীব পাণ্ডিতা ও গবেষণা বা জ্ঞানের পরিচয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

বায়ুমগুলের শৈত্যাক্ষতামান (Temperature) সম্বন্ধে বুচান
বায়ুমগুলের শৈত্যোক্
করিয়া জগতের প্রত্যেক খণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ
করিয়া জগতের প্রত্যেক খণ্ডের বিবরণ সংগ্রহ
করিয়াছেন এবং মানচিত্রাদি সহ তদ্বিবরণ
প্রকাশ করিয়াছেন। ব্যোম্যান প্রভৃতির সাহায্যে এই বিষয়ের
বিনির্ণয় হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধুনা যথেপ্ট গবেষণা হইতেছে।
১৯০০ খুষ্টাব্দের জায়য়ারী মাসে প্রকাশিত মিটয়রলজিকাল জিট
(Met Jeit) নামক একখানি মাসিক পত্রিকায় স্বন্ধ্ব গবেষণাপূর্ণ একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। জলীয়বাষ্পপ্রচার সম্বন্ধেও এইরূপ স্থানীয় তালিকা ও মানচিত্রাদি সহ
বিবরণী প্রকাশিত হইতেছে। ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে
জগতের ভিন্ন ভিন্ন অংশের বায়ুয় ভারিত্ব সম্বন্ধেও বহুল বিবরণ
সংগৃহীত হইতেছে। এতজারা মেঘ বৃষ্টি, ঝড়, এবং তদ্বিপরীত
আকাশের নির্ম্মলতাদি বিনির্ণয়ের যথেষ্ট স্থবিধা হইয়াছে। এই
যন্ত্র সম্বন্ধে অভংগর আলোচনা করা যাইবে।

বায়ুর প্রচাপ চারিদিকেই সমান ভাগে রহিয়াছে। উপর হইতেও যেমন বায়ুরাশির চাপ পড়িতেছে, নিম্নদিক হইতে উহার চাপ তেমনই উৰ্দ্ধদিকে উঠিতেছে। নিয়মুখ (Downward) চাপ অবক্ষেপক নামে এবং উৰ্দ্বয়ুথ (Upward) চাপ উৎক্ষেপক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই প্রচাপের অস্তিত্ব পরীক্ষায় সপ্রমাণ করা যাইতে প্রথমতঃ অবক্ষেপক চাপের পরীক্ষা প্রদর্শিত হুইতেছে:--- তুই মুখ খোলা একটি আয়ত কাচের নলের এক মুখে এক খানি রবার-চাদর স্ত্রহারা দুচ্রপে আবদ্ধ করুন। পার অপর মুথের চতুর্দিকে মোম লাগাইয়া কাচনলট্টা বায়নিক্ষাশনযন্ত্রের রক্ষের উপরে দুঢ়রূপে সংস্থাপন করুন। উক্ত যন্ত্রটী সঞ্চালন করিলে কাচের নলের মধ্য হইতে বায়ু নিফাশিত হইতে থাকিবে, স্নতরাং বহিঃস্থ বায়ুরাশির অবক্ষেপক চাপ রবারের চাদরের উপরে পতিত হওয়াতে উহা নলের অভান্তরে দমিত হইরা পড়িবে। এই যন্ত্রটী অধিকক্ষণ সঞ্চালিত ক্রিলে বায়ুর চাপে রবারের চাদর ফাটিয়া যাইবে।

নিমলিথিত পরীক্ষা দারা বায়ুর উৎক্ষেপক চাপের বিষয় জানা যাইতে পারে। একটা কাচের শ্লাস জল দারা পূর্ণ করন। একথানি পুরু সাদা কাগজ উহার মুথের উপর এমন ভাবে সংস্থাপন করুন যে মাসের জল ও কাগজ এই উভরের মধ্যে কিছুমাত্র বারু না থাকে। কাগজগণ্ড অঙ্গুলি ঘারা ঈবৎ চাপিয়া মাসটী অতি ক্রুত নিয়মুথ করুন এবং কাগজ হইতে অঙ্গুলি অপসারিত করুন, ইহাতে মাসন্থিত জলরাশি কাগজখানিকে বিক্রিপ্ত করিয়া পড়িয়া যাইবে না। ইহার কারণ, মাসের নিমন্থ বারুরাশির উৎক্রেপক চাপ। কাগজখানির বিস্তৃতি ৪ বর্গ ইঞ্চি হইলে ৩০ সের পরিমিত উৎক্রেপক বায়ুচাপ কাগজখানিকে মাসের মুখে ঠেলিয়া থাকিবে। কেন না, অর্দ্ধসের জলের ভার, ৩০ সের বায়ু-প্রচাপের তুলনায় একান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। কিন্তু কোন প্রকারে জল ও কাগজের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইলেই এই অবক্রেপক ও উৎক্রেপক চাপ পরক্ষার প্রতিহত হইবে। স্নতরাং শাসন্থিত জলের অতিরিক্ত ভারবশতঃ কাগজখানি সহ জলরাশি অধঃপতিত হইবে।

বায়্প্রচাপের এই নিয়মাবলম্বনে অনেক প্রকার ইক্রজালের অভ্ত কৌশল প্রদর্শিত হয়। সহস্রছিদ্র কুন্তে জল আনয়ন ব্যাপারও অতি সহজেই সম্পন্ন হয়। কলসের নিমদেশে বছ ছিদ্র বর্তমান থাকিলেও, যদি অবক্ষেপক বায়ুর চাপ রুদ্ধ করা বায় অর্থাৎ কলসীটা জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিতে থাকিতেই যদি উহার মুখ সম্যক্রপে অবরুদ্ধ করা যায়, অথবা পূর্ব্ব হইতেই উহার মুখে একথানি সরা ময়দা হারা আটিয়া দিয়া সেই সরাতে একটি ছিদ্র করা যায় এবং জল হইতে উঠাইবার সময়ে অঙ্গুলী হারা ঐ ছিদ্র দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে উহার নিমন্থ সহস্র ছিদ্রহারাও জল পড়িবে না। পরীক্ষা হারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে চারিদিকেই বায়ুর চাপ সমসংস্থিতভাবে বিজ্ঞমান। বায়ুনিক্ষাশন যন্ত্র হারা একটা টানের কানস্ত্রার মধ্য হইতে বায়ু নিক্ষাশিত করিলে এবং উহার ভিতরে বায়ুপ্রবেশের কোনও উপায় না থাকিলে বাহিরের বায়ুর চাপে কানস্ত্রার পার্শ্ব সশক্ষে ভিতরের দিকে তুর্ডাইয়া য়াইবে।

বায়ুকে তরলীক্বত করার নিমিত্ত বহু কাল হইতে চেষ্টা চলিতেছিল। কিন্তু অক্সিজেন, নাইটোজেন ও হাইড্রোজেনকে নায়ু তরলীকরণ পাশ্চাত্য প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ কোনও The Lequifaction of gases নাই। এই নিমিত্ত ইহাদিগকে নিত্যবাহ্ণ (Parmanent gas) বলা হইত। স্থবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রান্ডে (Faraday) সপ্রমাণ করেন যে বায়ুমগুলীর ২৭ পরিমিত প্রচাপে এবং ১১০ ডিগ্রী শৈত্যোক্ষতামানেও এই তিন বাল্পীর পদার্থ তরল হয় নাই। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফ্রাটারার (Natterer) বায়ুমগুলী ৩০০০ পরিমিত প্রচাপেও গ্রাফ্রাল

লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৭ সালে স্থপণ্ডিত কেইলিটেট্ (Carlletet) ও পিকেট্ (Pictet) এই বিষয়ে প্রথমে সাফল্য লাভ করেন। পিক্টেটের পরীক্ষায় অক্সিজেনবাষ্প বায়ুর আকার ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু পিকটেট অক্সি-**८** जनरक कनवर छत्रन करत्रन। **ज**जः भरत छन त्रवर्गरेशी ( Von Wroblewsky ) এবং অলজেউইস্কী ( Olzewosky ) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্কণিক অক্সাইডকে তরলীকৃত করিতে সমর্থ হইরাছেন। প্রফেসর ডেওয়ারও (Dewar) এই সম্বন্ধে বছল পরীক্ষা করিয়াছেন। তরলীকৃত বায়ু জলবৎ তরল, জ্ঞানের ত্যান্ন স্বচ্ছ এবং ইহাকে জলের ত্যায় এক পাত্র হইতে অত্য পাত্রে ঢালা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত শীতল, বরফ হইতেও ৩৪৪° ে পরিমাণে অধিকতর শীতল। তরল বায়ু এতই শীতল যে, বরফের উষ্ণতাটুকুও উহার সহা হয় না। বরফের মধ্যে তরলবায় সংরক্ষিত হইলে উহা টগ্ বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। আল-কোহল প্ৰভৃত্তি তরল পদার্থ পূর্বেক কোনও প্রকার কঠিন অবস্থায় পরিণত করা যাইত না। কিন্তু তরল বায়ুর সংস্পর্ণে এই সকল পদার্থও কঠিনতা প্রাপ্ত হয়। ইহার অতি শৈত্য মানুষের দেহের পক্ষেও অসহ। যে স্থানে তরল বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, সে স্থান অগ্নিস্পৃষ্টবৎ ঝলসিয়া উঠে। জীব দেহে অতি শৈত্য ও উষ্ণতার ক্রিয়া প্রায় একইরূপে প্রকাশ পার। বায়ুর তরলীকরণ আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের এক অন্তত আবিষ্কার। পূর্ব্বে বায়ুর তরলতাসাধনে অত্যন্ত ব্যয় হইত। এখন অপেক্ষা-ক্রত অল বায়ে বায়ুর তরলতা সাধিত<sup>®</sup> হইতেছে। ইহা দারা মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় কার্যা সমাধা হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বায়ুমগুলের অনেক উচ্চপ্রদেশ পর্যন্ত ধূলিরাশি পরিলক্ষিত
হইরাছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া ছির
করিয়াছেন যে বায়ুতে ধূলিকণাসমূহ আছে;
এই নিমিত্তই বায়ুমগুলে জলীয় বাপ্প সঞ্চিত
হইরা মেঘের উৎপত্তি হইতে পারে। বায়ুরাশিতে ভাসমান
ধূলিকণাই জলীয় বাপ্পবিন্দুর বিশ্রামাধার। এই বিশ্রামাধার না
থাকিলে মেঘোৎপত্তি অসম্ভব হইরা পড়িত। বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে
ধূলিকণা গগনমগুল হইতে নামিয়া পড়ে এবং উহাতে বায়ুরাশি
খূলিনিশ্বুক্ত হইয়া নিশ্বল হয়।

বায়ু ও শব্দবিজ্ঞান ( Acoustics )

শব্দের গতি বায়্দারা সাধিত হয়। বায়ু শব্দের পরিচালক। বায়ু না থাকিলে আমরা কোন শব্দ শুনিতে পাইতাম না। ১৭০৫ খুপ্তাব্দে বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত হশ্পবি (Hawksbee) বায়ুর সহিত শব্দের এই সম্বন্ধ যন্ত্রাদির সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া অসিদ্ধান্তে উপনীত হল। তাঁহার মদ্বের সহিত একটি ঘণ্টা ঘটিকা-মদ্বের ঘণ্টার ভাগ ভাস্ত ছিল। ঐ মদ্বের সহিত একটি ধাতব নলসংযুক্ত রাথা হইত। সেই নল কর্ণের সহিত এমন ভাবে সংযুক্ত করা হইত যে, কর্ণে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে। বায়ু নিদ্ধাশন মন্ত্রদারা উক্ত মদ্বের বায়ু নিদ্ধাশিত করিয়া উহাতে ঘণ্টার শব্দ করিলে আদৌ কোন শব্দ শুনা যাইত না, আবার উহাতে বায়ু প্রবেশের অমুপাতে শব্দের ক্ষু উতার তারতম্য হইত। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বায়ুর প্রচাপের ন্যাধিক্য বশতঃ শব্দ শ্রুতিরও ন্যাধিক্য ঘটিয়া থাকে। যতই উদ্ধে আরোহণ করা যায়, বায়ুর প্রচাপ ততই লব্তুর হইতে থাকে। প্রচাপের ল্যুতা অমুসারে শব্দের ক্ষু টতারও সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে। লঘ্তার বায়ু চাপবিশিষ্ট স্থলে অতি নিক্টবর্ত্তী কামানের গর্জন বা পটকার শব্দের আয় শ্রুত হইয়া থাকে।

যন্ত্রবিশেষে সংরুদ্ধ বায়ুর কম্পন ( Vibrations of air )
দারা অনেক প্রকার বাত্তযন্ত্রের আবিদার হইরাছে। বাঁদী,
শার্ম, শৃদ্ধ, তুরী এবং আরও বহুবিধ বায়ু-বাত্তযন্ত্র স্থ ইইয়াছে।
এই সকল যন্ত্রের মধ্যন্থিত বায়ু-রাশিই শান্দোৎপাদনের হেতু।
যন্ত্রের বাঁশ, কাঠ বা পিত্তলাদি কেবল শান্দ-রান্ধার পরিবর্ত্তনের
সহায় মাত্র। শান্ধবিজ্ঞানে বায়ুর এই রুতিত্ব সম্বন্ধে বছল গবেষণা
ও গণিতপ্রক্রিয়া-সাধ্য দিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া বায়। গ্যাস-হারমোনিকাম এক প্রকার অভ্ত বাত্তযন্ত্র। কোল গ্যাস বা হাইভ্যোন্ধেন গ্যাস এই বাত্তযন্ত্রের বাদক। যন্ত্রটী এরূপ ভাবে
বিনির্দ্রিত যে উহার প্রাস-নলিকায় গ্যাস রাথিয়া সেই গ্যাস
প্রজ্ঞলিত করিয়া দিলে উহা হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয়,
তাহাতেই যন্ত্রের মধ্যে অভ্ত গীতিধ্বনি উথিত হইয়া থাকে।
এইরূপ বাত্তযন্ত্র ইংরাজী ভাষায় "Singing flames" নামে
অভিহিত হয়। কেবল যন্ত্রধৃত বায়বীয় বাম্পই এই শন্তের
উপাদান।

বারু শব্দের প্রধানতম পরিচালক। ডাক্তার টিণ্ডাল্ও প্রাচীন পণ্ডিত হক্সবীর পদাস্ক অনুসরণ করিয়া এ সম্বন্ধে বহুল পরীক্ষা ক্যিয়াছেন। ডাক্তার টিণ্ডাল রয়াল ইন্ষ্টিটিউশনে শব্দ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি হক্সবীর প্রস্তুত যন্ত্রের ন্থায় একটি যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর সহিত শব্দের সমন্ধ অতি স্করেরপে প্রদর্শন ক্রিয়াছিলেন। তিনি একটি বায়ু নিদ্ধাশন যন্ত্রের গ্লাস নির্মিত আধারে একটি ঘন্টা রাথিয়া বায়ু নিদ্ধাশন যন্ত্রহারা উহার বায়ু নিদ্ধাশিত করেন, এই অবস্থায় উহার মধ্যস্থ ঘন্টা যথেষ্ট্ররপে বিলোড়িত করা সত্ত্বও কোন শব্দ পরিশ্রুত হয় না। অতঃপর তিনি উহা হাইড্যোজেন বাষ্প ঘারা পূর্ণ করেন। হাইড্যোজেন বাঙ্গা বায়ু অপেক্ষা চৌদগুণ লয়ুত্র, ইহাতে অনেক যত্নে শ্রোত্বর্গ উহার অতি অপপষ্ট শব্দ শুনিতে পাইলেন।
আবার তিনি উহাকে বায়শৃত্য করিয়া ফেলিয়া ঘণ্টা আলোড়িত
করিতে লাগিলেন, শ্রোতারা অতি নিকটে কর্ণ রাথিয়াও কোন
শব্দ শুনিতে পাইলেন না। অতঃপর উহাতে যথন অয় অয়
বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া দিয়া ঘণ্টা বিলোড়িত করিতে লাগিলেন,
তথন বায়ুর ঘনছের বৃদ্ধির অনুপাতে শব্দ ক্রমশঃই পরিক্ষুট্ররূপে
শ্রুত হইতে লাগিল। এই নিমিত্তই মহর্ষি কণাদ শব্দের সহিত
বায়ুর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, বহু সহস্র বৎসরপূর্ব্বে এই সিদ্ধান্ত
স্থ্রাকারে সংস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন।

বায়ু সাক্ষাৎ দম্বন্ধে আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত না হইলেও আমরা নানা প্রকারে ইহার অন্তিত্ব অন্তব্ত করিতে বায়ুর অন্তিত্ব পারি। আমরা বায়ুপ্রবাহে বুঝিতে পারি যে অন্তব ও প্রভাব বাতাদ বহিতেছে, ইহা আমাদের তাচপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। আমাদের দেহ যথন বায়ুস্পৃষ্ট হয়, তথন আমরা অনায়াদেই তাহা বুঝিতে পারি। সরোবরের মৃহল বীচিমালায়,—সমুদ্রের উত্তালতরক্ষে,—কুস্কমকাননে সলাজবল্লরীর স্থকোমলপত্রের স্নিগ্ধ আহ্বানে এবং প্রলয়ন্ধর প্রভন্তর্যর ক্ষিত্বরাধিক। অন্তান্ত জড় পদার্থের যেমন প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, বায়ু লঘুতর হইলেও ইহার প্রতিরোধিকা শক্তি আছে, পরিচালিকা শক্তিও আছে। বায়ু অনন্ত শক্তিশালী, ইহার গুণও অনন্ত। মানবীয় বিজ্ঞান এখনও ইহার লেশাভাদ মাত্রও জানিতে সমর্থ হয় নাই।

### বায়প্রবাহ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বায়ুতে তরল পদার্থের সকল প্রকার
ধর্ম বিভ্যমান আছে, এইজন্ত তাহা তরল পদার্থ বলিয়া গণা।
যে নিয়মে তরল পদার্থের গতি নিষ্পন্ন হয়, বায়ুও অনেকাংশে
সেই নিয়মেয় অধীন; তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, অন্তান্ত
তরল পদার্থে অন্তর্মকর্ষণ অপেকাক্তত দৃঢ়, কিন্তু বায়ুতে সেই
অন্তরাকর্ষণ শক্তি অনেক লঘু। এই কারণে বায়ু অন্তান্ত তরল
পদার্থাপেকা সহজেই ক্ষীত হয়, অন্তান্ত তরল পদার্থে দৃঢ়তাবশতঃ সেরপ ক্ষীতি ঘটে না।

তরল পদার্থের একটা সাধারণ ধর্ম এই যে, উহা সর্ব্বত্র সমোক্ততা সম্পাদন করে। কোন কারণ বশতঃ এই সমোক্ততার বিদ্ন ঘটিলে উহা স্বাভাবিক ধর্মানুসারে একবার আন্দোলিত হই-রাই পুনরায় সমোক্ততা রক্ষায় যত্নশীল হয়। আবার ইহাতে শীতে সঙ্কোচন এবং তাপে স্ফীতি বা বিবর্দ্ধন ঘটিয়া থাকে। ধাতব দৃঢ় পদার্থাপেক্ষা তরল পদার্থেই উষ্ণতা জন্ম বৃদ্ধি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হওয়া যায়। বায়ু তরল পদার্থের মধ্যে অতি প্রা, এই জন্ম গ্রীমে তাহা অতিশার ক্ষীত হুইয়া পড়ে।

ৰায়ু স্বভাবতঃ স্থিরভাবে সকল পৃথ্বীপৃষ্ঠ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

যদি কোন কারণে কোন প্রদেশে স্র্যোভাপ অধিক হয়, অথবা

দাবানল বা অহা কোন কারণে তাহা অধিক উত্তপ্ত হয়, তাহা

হইলে, শেষোক্ত নিয়মামূদারে তাহা তৎক্ষণাৎ স্ফীত হইয়া পার্শ্ব
ৰতী বায়ু অপেক্ষা অনেক লঘু হইয়া পড়ে এবং বায়ুর ধর্মামূদারে

সেই লঘু বায়ু উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। আবার প্রথমোক্ত নিয়মাধীনে অপরদিক্তিত শীতল ও স্থুল বায়ু সকল লঘু বায়ু কর্ত্ত্ক
পরিত্যক্ত স্থান পূর্ণ করিতে সেই দিকে ধাবিত হয়। এইরপে
উপরি উক্ত হইটী স্থিরবায়ু নিরন্তর সঞ্চালিত হইয়া মন্দবায়ু,

ঘূর্ণিবায়ু ও ঝটিকা প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া থাকে।

বারু সাধারণতঃ প্রতি ঘণ্টার অর্ককোশ ত্রমণ করে। সে
গতি সহসা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। যে বারু প্রতি
ঘণ্টার ২ বা ২৮০ ক্রোশ ত্রমণ করে, তাহার নাম মন্দবারু।
চতুরস্র একহন্ত পরিমিত স্থানে ঐ বারু যে বেগে আহত হয়,
তাহার ভার এক ছটাক ওজনের অরুরূপ। প্রতি ঘণ্টার যে বায়ু
থাণ ক্রোশ অতিক্রম করিতে পারে, তাহার নাম তেজোবায়ু।
ঐ বায়ু বিশেষ তেজোবন্ত হইলে প্রতি ঘণ্টার ১০।১৫ ক্রোশ
অনায়াসে গমন করিতে সমর্থ হয়। তথন তাহার বেগের পরিমাণ প্রতি চতুরস্র হস্তে ৩ বা ৪ সের মাত্র। সামান্ত ঝড় প্রতি
ঘণ্টার ২৫ হইতে ৩০ ক্রোশ স্থান বহিয়া যায়। ঐ সময়ে
তাহার বেগের পরিমাণ প্রায় ১০ হইতে ১২ সের হয়। ঝড়
সকল সময়ে সমবেগে হয় না। এই কারণে এ সম্বন্ধে কোন
সাধারণ নিয়ম নিরূপিত হয় নাই, যাহা ক্থিত হইল তাহা
সামান্ত ঝড়ের পক্ষে স্থল অনুসান মাত্র।

পৃথিবীর স্থমের ও কুমের (North and South Pole)
কেন্দ্র অত্যন্ত শীতল। উক্ত স্থানদম হইতে যতই নিরক্ষর্ত্তর
বা বিযুব রেথার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই গ্রীয়ের আধিক্য
উপশন্ধি হয়। এই কারণে উভয় কেন্দ্র হইতে নিরক্ষর্তাভিমুথে
নিয়ত হইটা বায়ুপ্রবাহ প্রধাবিত হইয়া থাকে। ফলতঃ
নিরক্ষর্ত্তর সন্নিহিত উত্তপ্ত বায়ু উর্দ্ধে গমন করিয়া উচ্চে স্থিত
শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শীতল হইয়া পুনরায় কেন্দ্র হইতে আগত
বায়ুর স্থান সংপ্রগার্থ কেন্দ্রাভিমুথে ধাবিত হয়। এইরূপে
পৃথিবীর সন্নিকটে কেন্দ্র হইতে নিরক্ষর্তাভিমুথে হইটা বায়ুপ্রবাহ
এবং আকাশের উর্দ্ধদেশ দিয়া ঐরপ হইটা বায়ুপ্রবাহ নিরক্ষদেশ হইতে কেন্দ্রাভিমুথে গমন ক্রিতেছে। এই বায়ুপ্রবাহ চতুপ্রয়ের আদৌ নির্ত্তি নাই। এই জন্ত উহা 'নিয়ত
বায়ু" নামে কথিত হইয়া থাকে।

স্থানেক কেন্দ্র হইতে ঐ নিয়ত বায়ুর যে প্রবাহ পরিচালিত হয়, তাহার স্বাভাবিক গতি দক্ষিণমুখী এবং কুমেরু কেন্দ্র হইতে যে প্রবাহ প্রধাবিত হয়, তাহার গতি উত্তরমুখী; কিন্তু প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে তাহা সবিশেষ উপলব্ধি করা যায় না, বরং ঈশানকোণ বা স্বান্ধিকোণ হইতেই ঐ বায়ু সমাগত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেন না, পৃথিবীর স্বাভাবিকী গতি পূর্কাভিমুখী এবং তাহার বেগ স্থতি প্রবল্গ। উহা প্রায়ু ২ হাজার জ্যোতিষী ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া এক ঘণ্টায় পরিভ্রমণ করিতেছে।

অপর্যাপ্ত ঝড় হইতে থাকিলেও বায়ু কথন এক শত বা এক শত পাঁচিশ ক্রোশের অধিক স্থান পরিত্রমণ করিতে পারে না; ইহাতে স্কুম্পষ্টরূপে বুঝা যায় য়ে, উত্তর বা দক্ষিণ দিক্ হইতে ঝড় উথিত হইয়া চালিত হইলে পৃথিবী সম্বন্ধে তাহার গতি কথন ঋছু থাকে না এবং নিরক্ষর্ত্তদেশস্থ ব্যক্তি সেই ঝড় ঈশান বা অগ্নিকোণ হইতে সমাগত বলিয়াই বোধ করে। পূর্ব্ব বর্ণিত নিয়তবায়ুর বেগ ঝড়ের বেগ অপেক্ষা অনেক লঘু; স্কতরাং তাহা পৃথিবীর অবস্থা ও গতি অনুসারে স্বভাবতঃই ঈশান বা অগ্নিকোণাগত হয়। এই বায়ুতে সমুদ্রপথে বাণিজ্য-জাহাজের গমনাগমনের বিশেষ স্ক্রবিধা হয় বলিয়া নাবিকেরা ইহাকে বাণিজ্য-বায়ু ( Trade-winds ) বলিয়া থাকে।

সুর্যোত্তাপে জল অপেক্ষা হল ভাগই অধিক উত্তপ্ত হয়;
সুতরাং পৃথিবীর জলাকীর্ণ অংশ হইতে যে ভাগে হলের অংশই
অধিক দেই হান অধিক উষ্ণ বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।
পৃথিবীর অবস্থানানুসারে আমরা জানিতে পারি যে, নিরক্ষরতের
দক্ষিণ দিক্ অপেক্ষা উত্তরাংশেই স্থলের ভাগ অধিক। এই জন্ম
নিরক্ষরত্তম্ভ হান অধিক উষ্ণ বলিয়া বোধ হয় না, বরং তাহার
সাত অংশ উত্তরে অধিক উষ্ণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হ্যানের
উভর পার্শের প্রায় ৫° অংশ পরিমাণ হান বায়ু কর্তৃক উত্তপ্ত
হইয়া উদ্ধে গমন করিয়া থাকে এবং দেই স্থান সংপূর্ণার্থ
পূর্ব্বোক্ত বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত হয়। কিন্তু পৃথিবীর গতির
বক্রতানিবন্ধন তাহার গতির বক্রতা ঘটয়া থাকে। তৎস্থানবাসী লোক তাহা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বটে, কিন্তু
নিরক্ষরত্তের উত্তরে ১০° হইতে ২৫° অংশ পর্যান্ত পৃথিবীর
উত্তর ভাগের এবং নিরক্ষরতের ২° অংশ হইতে ২৩° অংশ মধ্যবত্তা স্থানে দক্ষিণ ভাগের বাণিজ্যবায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই হই বায়মগুলের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নিয়তই বায়ু উদ্ধেলি গমন করিতেছে। পৃথিবার নিকটে তাহা ততদূর স্কম্পষ্টক্রপে অন্পত্ত হয় না। ঐ সকল স্থান দর্ম্বদাই নির্ম্বাত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। কেবল মধ্যে মধ্যে ঐ স্থানসমূহে ভ্রানক ঝড় (Cyclone) উথিত হইতে দেখা যায়। নাবিকেরা এই স্থানকে

"নির্ব্বাত ও অস্থির বায়ুমণ্ডল" (Belt of calms) বলে। আট্-লাণ্টিক মহাসাগর বক্ষন্ত এই স্থান Doldrums নামে কথিত।

পৃথিবীর সকল স্থান যদি জলময় হইত, তাহা হইলে ঐ বাণিজ্যবায়ুর প্রবাহ সর্ব্বত্র সমান অন্তর্ভুত হইতে পারিত; কিন্তু ভূভাগের উষ্ণতা ও পর্ব্বতাদির বাধা প্রযুক্ত দেশভাগে তাহা বিশেষরূপে অন্তর্ভুত হয় না, কেবল মহাসমুদ্রের গর্ভেই তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

ভারত-মহাসাগরের উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বভাগ ভূমি হারা বৈষ্টিত, বিশেষতঃ হিমালয়পর্বতশ্রেণী মহাপ্রাচীররূপে তাহার উত্তরের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়া দণ্ডায়ামান থাকায় উত্তর ভাগের বাণিজ্য বায়ু ঐ প্রাচীর উল্লেখন করিয়া আসিতে পারে না। এই কারণে ভারতসমুদ্রে উক্ত বাণিজ্যবায়ুর আদৌ প্রচার নাই; তৎপরিবর্ত্তে এদেশে আর এক প্রকারের বায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। উহা প্রথম হয় মাস অমিকোণ হইতে এবং দ্বিতীয় ছয় মাস বায়ুকোণ হইতে চালিত হয়। ইহাকে মস্তম বায়ু (Monsoon) বলা যায়। কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যান্ত আগ্রেমবায়ু (North-west monsoon) এবং বৈশায় হইতে আশ্বিন পর্যান্ত বায়ব্য বায়ু (South-east monsoon) প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রে এই বায়ু অন্তত্ত হইবার পূর্বে স্থলভাগেই ইহার প্রচার হইয়া থাকে। এই কারণে আমরা আগ্নেয় মন্ত্রম শেষ হইবার অনেক পূর্বে ফাল্পন মানেই মলয়ানিল উপভোগ করিয়া থাকি। প্রত্যেক মন্ত্রমবায়ু আরম্ভ হইবার সময়, বিপরীত দিক্ হইতে আগত বায়ুপ্রবাহের সংঘাতে প্রায় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ও তুফান উঠিয়া থাকে। নিরক্ষরতের দক্ষিণে ১০° অংশ পর্যান্ত মন্ত্রমবায়ু শীতকালে বায়ুকোণ হইতে এবং গ্রীয়কালে অগ্নিকোণ হইতে প্রবাহিত হয়।

উত্তর বাণিজ্যবার্র যে মণ্ডল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার উত্তরে বায়ু সর্ব্বদা নৈশ্ব হইতে প্রবাহিত হয়। এই কারণে তথা-কার সকল স্থান "নৈশ্ব ত বায়ুমণ্ডল" নামে অভিহিত। দক্ষিণ-বাণিজ্য-বায়ুমণ্ডলের দক্ষিণে বায়ু সর্ব্বদা বায়ুকোণ হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া উহা "বায়বাবায়ুমণ্ডল" নামে পরিচিত।

বায়্প্রবাহ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বায়ুর সাধারণ নিয়ম বলিয়া জানিবে। এক মাত্র মহাসমুদ্রেই উহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। পর্বতি, মরুভূমি, বন, উপত্যকা এবং নগরাদির বাধা বা সাহায্যে স্থান বিশেষে বায়ুর প্রকৃতির অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এস্থলে তাহার সবিশেষ বর্ণন নিপ্রয়োজন। আরব দেশের মরুভূমে "সিমুম" নামে এক প্রকার প্রাণনাশক উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার স্থবিস্থৃত সাহারা প্রান্তরে এবং অন্থান্থ দেশের বালুকামর মরুভূমিতেও **ঐর**প উত্তপ্ত বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমুদ্রতটে দিবাভাগে সমুদ্র ইইতে ভূমিভাগে এবং রাজিতে ভূমি হইতে সমুদ্রের অভিমুখে বায়ু নিয়ত বহিতে থাকে। ইহার বিশেষ কারণ কিছুই নহে। প্র্যোদয়ে জল অপেক্ষা ভূমি শীঘ উত্তপ্ত হয়, সেই হেতু ভূমির বায়ু উত্তপ্ত হয়য়া উর্দ্ধে উঠে এবং সমুদ্রের শীতল বায়ু সেই স্থান পূর্ণ করিতে তদভিমুখে আরুষ্ঠ হয়। রজনীতে জল অপেক্ষা ভূমি-ভাগই শীঘ শীঘ শীতল হইয়া পড়ে, স্বতরাং নিবসের বিপরীতে রাজিতে ভূভাগের বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহদয়ের নাম 'সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়। এই বায়ুপ্রবাহদয়ের নাম 'সমুদ্রাঘুণ্ত হয় না।

স্থূল পদার্থোপরি আহত লোষ্ট্রের স্থায় বায়ুও প্রত্যাবর্তন-শীল, এই কারণে বায়ুপ্রবাহ পর্বতে বা কোন প্রাচীরাদিতে আহত হইলে সেই পদার্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে যে मिक হইতে প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্নদিকে চলিয়া যায়। বিপরীত অভিমূথে এইরূপে হুইটী বায়ুপ্রবাহ পরম্পরে আহত হইলে ঘূর্ণিবায়ু উৎপন্ন করে। এতদ্তিন্ন কোন এক স্থান হঠাৎ বায়ুশুতা হইলে সেই স্থান পূরণার্থ চতুর্দ্দিক হইতে চঞ্চল গতিতে বায়ুর আগমন ঘটে; সেই জন্তও ঘূর্ণিবায়ু উৎপাদিত হইয়া থাকে। ঘূর্ণিবায়ুর উৎপত্তির জন্ম আকাশমগুলে বিচ্যুৎ সম্পর্কীয় অন্ত কোন নৈস্গিক কারণও থাকিতে পারে। এই ঘূর্ণিবায়ু অল্প পরিসরবিশিষ্ট হইলে "ধূলিধ্বজ" নামে খ্যাত হয়। ঝুঁটে বা ভূতের হাওয়া নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। এই বায়ুতে সময় সময় ধূলিরাশি ও শুদ্ধ পত্রাদি স্তম্ভাকারে আকাশে উথিত হইতে দেখা গিয়াছে, পঞ্জাব প্রদেশে গ্রীমকালে প্রত্যহই প্রায় এই প্রকার ধূলিঝড় হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম ভারতের অনেক স্থানে গ্রীষ্মের দিনে "লু" নামক বায়ু চলিতে থাকে।

এই ঘূর্ণিবায়ু ঘূরিতে ঘ্রিতে কথন উর্দ্ধে কথন বা অগ্রে গমন করে। ইহার ঘূর্ণন-মগুলের পরিধির পরিসর অধিক হইলে প্রায়ই অগ্রগমন ঘটিয়া থাকে, এবং সময় সময় তল্বারা অনেক বিশ্ময়জনক ঘটনাও সম্পাদিত হইতে দেখা যায়। একদা এক অল্লায়তন-ঘূর্ণিবায়ু এক রজকের ক্ষেত্র-প্রসারিত কতকগুলি বস্তু লইয়া সহস্রাধিক হস্তাস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছিল। একদা ইংলণ্ডের ক্রয়ডন্ নামক এক বিস্তীর্ণক্ষেত্রে একজন রজক অনেক বস্তু শুক্ষ করিবার নিমিত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াছিল, অকস্মাৎ এক ঘূর্ণিবায়ু আসিয়া ঐ সমস্ত বস্তু উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্র- নিকটস্থ এক গিরজার চূড়ায় বেষ্টিত করিয়া দেয়।

সামাখতঃ এই বায়ুর বেগ অত্যন্ত প্রবল বলিয়া বোধ হয়

না; কিন্তু ইহার ক্ষমতা যে নিতান্ত সামান্ত নহে, তাহা এই বায়ু প্রবাহ কর্তৃক ধবন্ত অটালিকা বা নগরাদির বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি। ওয়েই ইণ্ডিস্ দ্বীপে এই বায়ু এক এক সময় এরপ ভয়ানক হইয়া উঠে, যে তাহা মনে করিলেও সর্বাপরীর লোমাঞ্চ হয়। কথন কথন নগরোপরি দিয়া এই বায়ু ত্রমণ করিবার সময়ে যে দিক্ দিয়া প্রবাত হয়, সেই সারীর অটালিকার সমস্ত ইইককাহাদি সমূলে উৎপাটন করিয়া শতাধিক হন্ত প্রন্থ ও বহুকোশ দীর্ঘ সমভূম এক ব্যু নির্মাণ করিয়া দিয়া যায়। গুনা গিয়াছে, ঘূর্ণিবায়ু-কর্তৃক অনেক পুক্ষরিণীর ঘাট-উৎপাটিত হইয়াছে। বমু তা-দ্বীপন্থ ছুর্গের বপ্র ভূমি হইতে অনেকবার এই বায়ুপ্রভাবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কামান উড়িয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা ১২৪৪ অন্দে এই প্রকার ঘূর্ণিবায়ু ধাপা বেলিয়া-ঘাটা হইতে আরম্ভ হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ-দেশস্থ বেণিয়াপুকুর পর্যান্ত প্রায় আট ক্রোশ পথ ব্যাপিয়া প্রবাহিত হয় এবং প্রস্তে প্রায় অর্দ্ধ পোয়ার মধ্যে ঘর দার রক্ষ প্রভৃতি যে কোন বস্ত ছিল, তৎসমূহের সমূলে উন্মূলন ও ধ্বংসসাধন করে। সেই বায়ু কর্ত্ক প্রিন্সেপ্ সাহেবের লবণের কুঠি হইতে কয়েকটা ২০ মণের অধিক ভারি লোহ কটাহ উড়িয়া গিয়াছিল এবং ইষ্টক নির্মাত প্রকাণ্ড স্বস্ত ভগ্ন হইয়া হই তিন শত হস্ত দুরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বেশী দিনের কথা নহে, খুষ্ঠীয় উনবিংশ শতাব্দের শেষ সময়ে, বাঙ্গালায় এইরূপ হুইটী প্রবল ঘূর্ণবায় প্রবাহিত হয়। উহার প্রথমটী মেঘনাগর্ভ হইতে সমুখিত হইয়া ঢাকাসহরের প্রসিদ্ধ নবাবগৃহ উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া জলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া দিয়াছিল। অপর্টী পশ্চিমবঙ্গে সংঘটিত হয়। ইপ্টইণ্ডিয়া রেলপথের নলহাটী প্রেশনের অদুরে একথানি "গুড্স্ ট্রেন" এই বায়তাড়িত হইয়া রেললাইন হইতে উৰ্দ্ধোতোলিত ও বহুদূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এই ঘূর্ণিবায়র মণ্ডল শতাধিক-ক্রোশ পরিসরব্যাপী হইলে প্রকৃত "ঝড়" বলা যায়; ফলতঃ ঝড় মাত্রেই ঘূর্ণিবায়ু, কেননা ঝড়ের বায়ু সদাই 'এলো মেলো' বহিয়া থাকে; কথন কোন ঝড় তীরের ভায় ঋজুভাবে একদিকে গমন করে না; সকলেই ঘূর্ণন করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সেই সময়ে যে কিছু পদার্থ তাহার সন্মুথে পড়ে তাহারও গতি ঐ ঝড়ের ভায় হইয়া থাকে। ঘূর্ণনের মণ্ডল সময় বিশেষে ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু সকল বড়ের স্থুলগতি প্রায় একই প্রকার। বায়ুর এই ধর্মানুসারে ইহাকে "বাতাবর্ত্ত" বলা যায়।

এই ঝড় অনিয়মে অর্থাৎ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে গমন ক্রিতে পারে না; চক্র বা সুর্য্যের গতি যে প্রকার স্থিরনিয়মে নিষ্পন্ন হয়, ঝড়ও

ত অথগুনীয় নিয়মের অধীন;
নিরক্ষরতের উত্তরে

কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম

কিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে

পূর্ব্ধ দিয়া ঘূরিতে ঘূরিতে দক্ষিণে প্রয়ান কিলে কোন কোন
ঝড় এই প্রকারে কিয়দ্দুর অগ্রগমন ক্ষিত্র প্রভাবর্তন করে; কিন্তু এ প্রয়ন্ত যত ঝড় দূহ

ভাহার কোনটার ইহার অগ্রমত অনুভূত হয় নাই।

বায়গতির এই নিয়ম জানা থাকিলে নাবিকদিগের পক্ষে অনেক সময় অত্যন্ত উপকার দর্শে; কেননা তদ্ধারা তাহারা অনায়াদে ঝড় হইতে পলায়নপূর্বক অগু স্থানে পোত ও আত্ম-রক্ষা করিতে পারে। অনেক নাবিক এই বিদ্যার माराएग अर्फ जनमध ना रहेग्रा वह निवम माधा পথ অতি অল দিনের মধ্যে ভ্রমণ করিয়াছে। উডিয়ায় জগন্নাথ্যাত্রী লইয়া সর জন লরেন্স নামক একথানি জাহাজ বঙ্গোপসাগর দিয়া গমন করিতেছিল। কাপ্তেনের অবিস্বাকারিতায় উহা ঝড়ের মূখে পড়িয়া ভাসিয়া যায়। প্রথমে জাহাজরক্ষার জন্ত নাবিকেরা যাত্রীদিগকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়া-ছিল। ১৯০২ খুষ্টাব্দে ঐরূপ একথানি জাহাজ জাপান্যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন বন্দরাভিমুথ প্রধাবিত হয়। বঙ্গোপসাগর উত্তরণ করিতে করিতেই এক ভীষণ ঝটিকার আবাতে তাহা দক্ষিণসমূদ্রে তাড়িত হইয়া ভারত মহাসাগরস্থ মাদাগাস্কার দীপের অদুরে পরিচালিত হইয়াছিল।

রণচক্রের বুর্ণনকালে তাহার পরিধির বেগ নাভিদেশ অপেক্ষা অধিক ক্রন্ত বলিয়া অমুমিত হয়, কিন্তু বায়ুর ঘূর্ণনসময়ে ঠিক ভবিপরীত ত্রল প্রত্যক্ষ করা বায়ু, ঝটকামণ্ডলের পরিধি যে

বাং এই হেতু ঝড়ের সময়ে যে স্থানে ঝটিকামগুলের মধ্য ভাগ আসিয়া উপস্থিত হয়, সেই স্থানেই তয়ন্থর উপদ্রব ঘটে।

বাতাবর্তের ব্যাস সর্ববি সমান হয় না। ওয়েষ্ট -ইণ্ডিজ্ প্রদেশে ৭৮৮ শত, কথনও দশশত জ্যোতিষী ক্রোশ ব্যাপিয়া ঝড় বহিয়াছে। ভারতসমূদ্রে ৪।৫ শত ক্রোশ ব্যাপিয়া সর্বাদা ঝড় হয়। চীনসমূদ্রে এই ব্যাস সন্ধীর্ণ হইয়া ১ শত বা ১॥০ শত ক্রোশ হইয়া থাকে।

ৰাতাবর্ত্তের গতিবিষয়েও বিশেষ কোন স্থিরতা নাই। প্রতি ঘন্টায় ৭ হইতে ৫০ জ্যোতিষী ক্রোশ পর্যান্ত স্থানে ঝড় ভ্রমণ করিতে পারে।

ঝড় ভূভাগে প্রবাহিত হইলে পর্বত, বৃক্ষ, বাটী ও প্রাচী-রাদিঘারা অবকৃদ্ধ হইয়া ঘ্রবায় বিপথে নীত ও নিস্তেজ প্রাপ্ত হয় : শম্তে তজপ কোন বাধা না থাকাতে, অনায়াসে বহুদ্র পর্যান্ত 
ভ্রমণ করে এবং তথার আপন ধর্ম ও লক্ষণ উত্তমরূপে প্রচার 
করিয়া থাকে। এই হেতু নাবিকেরা মুদ্রে ঝড়ের ধর্ম-নিরূপণার্থ 
যেরপ অবকাশ প্রাপ্ত হয়; স্থলদেশস্থ মহুষ্যের সেরূপ স্থাবধা 
হয় না; রেডফিল্ড, রীড, পিডিংটন্ এবং মরে প্রভৃতি য়ুরোপীয়গণ 
বিশেষ যত্নে বাতাবর্ত্তের ধর্ম নিরূপণে ক্বতকার্য্য হইয়াছিলেন।

শী সমুদ্রের যে স্থান দিয়া বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হয়, তথাকার 
জল অন্ত্রাপেক্ষা ২০।২৫।৫০ হাত, কথনও বা তদ্বিগুণ বা 
তিন গুণ উচ্চে উথিত হইয়া ঝড়ের সহিত ভ্রমণ করে 
এই উথিত বারির নাম "বাতাবর্ত্তকল্লোল।" জাহাজের পক্ষে 
ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। ৩০ সালের ঝড়ে অনেক জাহাজ্ব 
এই কল্লোলে আরোহণ ক্রেয়া সমুদ্রবক্ষ ছাড়িয়া গঙ্গা-সাগরদ্বীপের মধ্যস্থ বৃক্ষাত্রে উপস্থিত হইয়াছিল।

ইহার চতুর্দিকে যে তরঙ্গায়িত জলের স্রোত উৎপন্ন হয়, তাহাকে "বাতাবর্ত্ত-স্রোত" কহে। জলের এই স্বভাব জ্ঞাত থাকা নাবিকদিগের একাস্ত আবশুক।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাতাবর্ত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বঙ্গোপসাগর,
মরিচ দ্বীপের নিকটস্থ ভারতসমূদ্র, চীনসমূদ্র, এবং কারিবীয়
সমূদ্রে ইহার প্রকোপ যে প্রকার দেখা যায়, অন্তত্র আর তজপ
হয় না; এই হেতু উক্ত কয় স্থানকে ভূগোলবেত্তারা "বাতাবর্ত্তন" বলিয়া থাকে।

বাতাবর্ত্তের সময়ে মুহ্মুছঃ মেঘ-গর্জ্জন, বিহাত বিকাশ ও প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়া থাকে, ইহাতে বোধ হয় বিহাতের সহিত বাতাবর্ত্তের কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে।

যে ঘূর্ণিবায়তে ধ্লিধ্বজ উৎপন্ন হয়, তাহা সমুদ্রে প্রবাহিত হইলে উদ্ধে জলাকর্ষণ করিয়া জলস্তম্ভ উৎপন্ন করে।

সমুদ্রের যেস্থানে জলগুন্ত উৎপন্ন হয়, তাহার উপরিভাগে মেঘ থাকে। প্রথমে প্রবল ঘূর্নিবায় উপস্থিত হইয়া তথাকার জল আন্দোলিত করে এবং চারি পার্শ্বে তরঙ্গ সমুদ্য সেইস্থানের মধ্যভাগে জভবেগে আনীত হয়। তাহাতে প্রভূত জল ও জলীয় বাষ্প অবিলম্বে রাশীক্ত হইয়া উঠে, এবং বাষ্পময় একটা শুণ্ডাকার হুল্ল উৎপন্ন হইয়া উদ্ধানিকে উথিত হয়। মেঘ হুইতেও প্রেরপ আর একটা শুণ্ড অবতীর্ণ হইয়া তাহার সহিত সংযুক্ত হুইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। যেস্থানে উভন্ন শুণ্ডের সংযোগ হয়, সে স্থানের বিস্তার হুই তিন ফুট মাত্র। শুনা যায় যে সময় জলস্তম্ভ উৎপন্ন হয়, তথন এক প্রকার গন্তীর শন্ধ শ্রুত হুইতে থাকে।

সকল জলস্তম্ভ সমান দীর্ঘ নহে, এক একটা দৈর্ঘ্যে ন্যুনাধিক ১৭৫০ হাত পর্যাস্ত হয়। উহার পার্যদেশ যেমন ঘোরাল দেখায়ৢ, মধ্যভাগ সেরপ নহে। ইহাতে বোধ হয়ৢ, উহা শৃত্তগর্জ অর্থাৎ ফাঁপা। এই স্কম্ভ সতত একস্থানেই স্থির থাকে না; বায়য়র গতি অমুসারে সেই দিকেই চলিয়া যায়; কিন্তু কথন কথন বায়ৢ না বহিলেও ইতস্ততঃ চলিতে থাকে। যদি উহার উদ্ধি ও অধোভাগের বেগ সমান না থাকে, তাহা হইলে উহা ক্রমশঃ হেলিয়া পড়ে ও ছিয় ভিয় হইয়া যায়। তথন তাহাতে যে বাজ্পরাশি থাকে, তাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া বায়য় সহিত মিলিত হয়ৢ, অথবা সমুদ্রের উপর রুষ্টির আকারে বর্ষিতে থাকে। জলস্তম্ভ কতক্ষণ থাকে, তাহার নিশ্চয় নাই। কোন কোনটা উৎপর হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই অন্তর্হিত হয়ৢ, কোন কোনটা প্রায় এক ঘন্টা কাল পয়্যন্ত নই হয় না। আবার কোন কোনটা উৎপর হইয়া কিঞ্চিৎকাল দৃষ্টিগোচর থাকে, পরে আপনিই তিরোহিত হয়় এবং পুনর্ব্বার আবিভূতি হয়়। [জলস্তম্ভ দেখ।]

🖖 বায়ুমণ্ডলের বিবিধতথ্য পরিজ্ঞাপক ষস্ত্র।

বায়ুমণ্ডলের শৈত্যোঞ্চতামাননির্ণয়, আর্দ্রতা-পর্য্যবেক্ষণ, বায়বীয় গুরুষ ও চাপনির্ণয়, বায়ুপ্রবাহের দিঙ নির্দেশ, উহার গতিবিধিনির্ণয়, রৃষ্টি ও তুষার-সম্পাতের পরিমাণনির্ণয়, মেঘের প্রকারভেদ, পরিমাণ ও গতিনিদ্দেশ প্রভৃতির উপর ব্যবহারিক মিটিয়রলজী বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে। ১৫৫৩ খুষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই য়রোপে সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাপ্তক্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। মূরোপীয় লোকেরা স্বভাবতঃই বাণিজ্যপ্রিয়। জল পথে বাণিজ্য করিতে হইলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় বায়ুর গতি প্রভৃতির পরিজ্ঞান সবিশেষ প্রয়োজনীয়। ১৫৫৩ খুষ্টাব্দে টাস্কানীর গ্র্যাও ডিউক দিতীয় ফার্ডিনাও বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত লুইগী এণ্টিনরীর (Luigi Antinori) তত্ত্বাবধান জন্ম ইটালীতে এ সম্বন্ধে একটা কার্য্য-বিভাগ সংস্থাপন করেন। তৎপরে খুণ্ডীয় উনবিংশশতান্দীতে জগতের সকল থণ্ডের তথ্য সংগ্রহ করার বিশাল উত্তম পরিলক্ষিত হয়, তথন এ সম্বন্ধে আরও বহুল বিষয়ের স্থন্ম গবেষণা হইতে থাকে। রাত্রিকালে সৌরপার্থিব তাপের বিকিরণাতিশয্য, দিবাভাগে সৌরকিরণবিকিরণাধিক্য, নভোমগুলের জ্যোতিশ্মন্থ দুখ্যাবলী, বায়ুস্তারের ধূলিকণা এবং উহার রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি বহুল বিষয়ের গবেষণার নিমিত্ত নানা প্রকার যন্ত্রাদির আবিষ্কার আবশুক হইয়া পড়ে এবং সেই অভাব মোচনের জন্ম रेवछानिकशन विरमय পরিশ্রমে ও বুদ্ধিকৌশলে করেকটী বায়ুমান যঞ্জের আবিষ্কার করেন। এস্থলে কতিপয় প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের নামোল্লেথ করা যাইতেছে।

- ( > ) থারমোমিটার ( Thermometer )—বায়ুর উত্তাপ ও শৈত্যের পরিমাণ মাপের নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।
  - (২) বারোমিটার (Barometer) এই মল্পে বায়ুর ভারিত্ব

নির্ণীত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাদারা বছল বিষয় অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মেঘ, রৃষ্টি ও ঝটিকাদি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে। যে সকল তরল পদার্থের গুরুত্ব বিনির্ণীত হইয়াছে, তাহার যে কোন পদার্থদারাই ব্যারোমিটার নির্মিত হইতে পারে। জল, মিসিরিন ও পারদ অনেক সময়ে ব্যারোমিটার নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পারদই ইহাতে সাধারণতঃ ব্যরহৃত হইয়া থাকে। ১৬৪০ খুষ্টাব্দে গ্যালিলিও'র, ছাত্র টেরিসেলী (Terricelle) ব্যারোমিটার আবিন্ধার করেন। এনিরয়েড ব্যারোমিটার (Aneroid Barometer), ওয়াটার ব্যারোমিটার ও মিসিরিন্ ব্যারোমিটার নামে ত্রিবিধ ব্যারোম্টারর উল্লেখ দেখা যায়।

- (৩) এনিমোমিটার (Anemomiter)—এই যন্ত্র দারা বায়ুর গতির মাপ হয়। ডাক্তার লিণ্ড্ (Dr. Lind) ও ডাক্তার রবিনসনের (Dr. Robinson) নির্শ্বিত এনিমোমিটার বর্ত্তমান সময়ে স্বপ্রচলিত।
- (৪) হাইগ্রোমিটার (Hygrometer)—এই যন্ত্রদারা বায়ুর আর্দ্রতার পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়। স্কোয়াকহোফার (Schwackhofer) বা স্বেন্সনের (Svenson) প্রস্তুত যন্ত্রই এখন ব্যবস্থাত ইইতেছে।
- (৫) রেইনগজ (Raingauge)—এই যন্ত্রে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নিণীত হয়। তুষারপাতের পরিমাণ নির্ণয় করণার্থও এতাদুশ যন্ত্র আছে।
- ( ) এয়ার পম্প ( air pump )—বায়ুনিকাশন বস্ত্র । এই যন্ত্রদারা বায়ুপূর্ণ পাত্রের বায়ু শৃত্ত করা যায়।
- (৭) ইভাপেরোমিটার ( Evaporometer )—উলাতবাষ্প পরিমাপক। এই যন্ত্রের দারা উলাতবাষ্পের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়।
- (৮) সান-সাইন-রেকর্ডার (Sun-shine Recorder)—
  এই মন্ত্রদারা স্থ্যকিরণের পরিমাণ নিণীত হয়। জর্ডান সাহেব
  এই যন্ত্রের উন্নতিসাধন করিয়া ফটোগ্রাফিক সান-সাইন-রেকর্ডার
  নামক একপ্রকার যন্ত্রের আবিস্কার করিয়াছেন।
- (৯) নেফোস্কোপ (Nephoscope)—মেঘ ও অপ্তান্থ ঘনীভূত বাষ্পের গতিবিনির্ণয়ের নিমিত্ত এই যম্ভের ব্যবহার হয়। মার্ভিন (Marvin) সাহেবের নির্ম্মিত যম্ভ্রই প্রসিদ্ধ।
- (১০) ডাষ্ট কাউণ্টার (Dust-counter)—বায়বীয় ধূলি-সংখ্যা নির্ণায়ক যন্ত্র। এডিনবর্গের মিঃ জোহন এইটকিন (Jhon Aitkin) ইহার আবিষ্কারক।

এতদ্যতীত প্রাক্বতবিজ্ঞানের বিষয় পরীক্ষার্থ আরও অনেক ষন্ত্র বায়ুমণ্ডলের বিবিধ তথ্য জ্ঞাপনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বায়ুবেগ (পং) বায়োর্বেগঃ। বায়ুর বেগ, বায়ুর গতি।
বায়ুবেগ্যশস্ (স্ত্রী) বায়ুপথের ভগিনী। (কথাসরিৎ ১০৮।১৫৩)
বায়ুশর্মা, আচার্যাভেন। (জৈনহরি ১৪৬।২।৭)
বায়ুষ (পং) মৎশুবিশেষ, কালবসমাছ। শুণ—বৃংহণ, বলকর,
মধুর ও ধাতুবর্দ্ধক।

শ্বায়্দে। বৃংহণো বৃষ্যো মধুরো ধাতৃবর্দ্ধন:। ( রাজবল্লভ )
বায়ুদ্ধ (পুং) বায়ো: দথা ( রাজাহ: দথিতাইচ্। পা
।।১৯১) ইতি টচ্। ১ অমি। (ভরত)
বায়ুদ্ধি (পুং) বায়: দথা যস্ত, ইতি বিগ্রহে টচ্ দমাদাভার:।
(অনজ্ সৌ। পা ৭।১।৯৩) ইতি অনজাদেশ:। অমি। (অমর)
বায়ুদ্ধু (পুং) বায়া: দুরু:। বায়ুপুত্র হন্মান্। ২ ভীম।
বায়ুদ্ধু (পুং) বায়দেশ, বায়ুস্থান, ষেহানে বায়ু বহমান থাকে।
বায়ুদ্ধু (পুং) বায়দেশ, বায়ুস্থান, ষেহানে বায়ু বহমান থাকে।
বায়ুদ্ধু (পুং) ঝিষভেদ, মহর্ষি মঙ্কণকের ৩য় পুত্র। ই হাদের
জন্মবৃত্তান্ত এই, একদা মহর্ষি মঙ্কণক সরস্বতী জলে অবগাহনান্তর
এক সর্বাজ্যক্রন্ধী বিবদনা নারীকে দেই স্থনির্ম্বল জলে সান
করিতে দেখেন; তাহাতে দেইখানে তাঁহার রেতঃপাত হয়।
তিনি ঐ রেতঃ একটী কুভমধ্যে স্থাপন করিবামাত্র উহা সপ্তধা
বিভক্ত হইয়া বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজাল,
বায়ুরেতাঃ ও বায়ুচক্র নামক সাতজন মহর্ষির উৎপত্তি হইল।

বায়ুহীন ( ত্রি ) বায়ুশূভ, শারীরবায়ুর প্রভাবরহিত।
বায়োধস ( ত্রি ) বয়োধস্ (ইন্দ্র) সম্বন্ধীয়। (কাত্যাশ্রো° ৪।৫।১৫)
বায়োবিভিক্ ( পুং ) বয়ো ( পক্ষীবিষয়ক ) বিভার আলোচনাকারী।

বাঘ্য (পুং) ব্যাপুত্র, সত্যশ্রবাঃ (ঋক্ ৫।৭৯।১)

বাযুভিভূত ( ত্রি ) বায়্না অভিভূতঃ। বায়্গ্রস্ত, বায়্ধারা অভিভূত, বায়ুরোগী।

বায়্বিস্পাদ (ক্লী) বায়্নামাম্পাদং সঞ্চরণস্থানং। আকাশ। বার্ (ক্লী) বারয়তী বৃঞ-ণিচ্, কিপ্। ১ জল। (অমর) "উচ্চা চক্রপু পাতবে বার্" (ঋক্ ১।১১৬।২২)

২ স্থদজ্জিত ভাবে অবস্থান, জাঁকজমক দেখান।
"বার্ দিয়া বসিয়াছে বীরসিংহ রায়।" (বিভাস্থণ)

বার (পুং) বারয়তি ব্রিয়তে বেভি বৃ-ণিচ্, অচ্, বৃ-দঞ্বা।
> সমূহ, রাশি।

"একৈকশ্চাপি পুরুষস্তৎ প্রযক্ততি ভোজনম্।
স বারো বছভির্বর্ধের্ভবত্যস্ত্তরো নরিঃ॥" (ভারত ১।১৬১।৭)
২ দার। ৩ হর । ৪ কুজবৃক্ষ (Achyranthes aspera)
৫ ক্ষণ। ৬ স্থ্যাদিবাসর, স্থ্যাদির দিনকে বার কহে। বার
৭টী, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। সাবন
দিনের ভার বারের গণনা ইইরা থাকে। স্থ্যোদ্য ইইতে

বারের আরম্ভ ধরিতে হইবে। অশোচাদি নির্ত্তি প্রভৃতি সুর্যোদয় হইলেই হইয়া থাকে। সুর্যোদয়ের কিঞ্চিৎ পূর্বে যদি কাহারও মৃত্যু হয় বা কেহ জন্মাদিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা সাবনান্মসারে পূর্বাদিন ধরিতে হইবে। সুর্যোদয়ের পর হইতেই তদ্দিন ধরিয়া লইতে হয়।

"সাবনদিনবৎ বারপ্রবৃত্তিঃ স্থর্যোদয়াবধিরেব। স্থ্যসিদ্ধান্তে—

স্থতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমানান্দপাস্তথা। মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্তিতাঃ॥

অত্র দিনাধিপশু রব্যাদের্ভোগ্যং দিনং বাররূপং সাবন-গণনোক্তং ব্যবহারতো তাদৃগেব। তিথিবিবেকেহপি ভবতু বারযোগে ব্যস্ততিথেগ্রহণং তম্ম দিনদ্বয়েহসম্ভবাদিত্যক্তং সাবন-দিনমাহ স্বর্থাসিদ্ধান্তঃ—উদয়াহ্দয়ং ভানোর্ভোমসাবনবাসরা:।" (জ্যোতিস্তর্

রবি প্রভৃতি গ্রহের ভোগ্য দিনই তত্তৎ নামে অভিহিত হয়, অর্থাৎ রবিগ্রহের ভোগ্যদিন রবিবার এবং চব্দ্রগ্রহের ভোগ্যদিন সোমবার ইত্যাদিরূপে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপে রবি প্রভৃতি সাতগ্রহের ভোগ্য দিন সাত, স্মৃতরাং বারও দাতটী হইয়াছে। এই দাতটী বারের মধ্যে দোম, ওক্র, বুধ ও বুহস্পতি এই চারিটী বার শুভ এবং রবি, মঙ্গল ও শুনি এই তিনটী বার অগুভ, স্থতরাং গুভবারে সকল গুভকর্ম করা যাইতে পারে এবং অশুভবারে মঙ্গলজনক কার্য্যমাত্রই নিষিদ্ধ। এই সকল বারের দিবা ও রাত্রিভাগের মধ্যে যে এক একটী निर्मिष्ठे अञ्च मगत्र जाहर, ठोशांक वांत्रवना ও कांनरवना কহে, দিবাভাগের মধ্যে যে নির্দিষ্ট অণ্ডভ সময় তাহাকে বার-বেলা এবং রাত্রিকালে যে অণ্ডভ সময়, তাহাকে কালবেলা কহে। এই নির্দিষ্ট সময় যথা—রবিবারের চতুর্থ ও পঞ্চম যামার্দ্ধ (দিবামানের অপ্টভাগৈকভাগকাল) বারবেলা এবং এইরাপে দোমবারের দ্বিতীয় ও সপ্তম যামার্দ্ধ, বারের ষষ্ঠ ও দ্বিতীয় যামার্দ্ধ, বুধবারের তৃতীয় ও পঞ্চম যামার্দ্ধ, বুহস্পতিবারের সপ্তম ও অষ্টম যামার্দ্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় ও বারবেলা। এই বারবেলায় কোন কর্ম করিতে নাই, ইহা সকল কর্ম্মে নিন্দিত। কালবেলা যথা—রবিবারের রাত্রি-কালের ষষ্ঠ যামার্দ্ধ, সোমবারের চতুর্থ যামার্দ্ধ, মঙ্গলবাস্থের দ্বিতীয় যামাদ্ধি, বুধবারের সপ্তম যামাদ্ধি, বুহস্পতিবারের পঞ্চম যামার্দ্ধ, শুক্রবারের তৃতীয় যামার্দ্ধ এবং শনিবারের প্রথম ও অষ্ট্রম যামার্দ্ধ নিন্দনীয় অর্থাৎ রাত্রিকালে এই সকল সমস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করা উচিত্ত। এই কালবেলাকে

কালরাত্রিও কছে। এই বারবেলা ও কালবেলায় যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহ দিলে বৈধব্য, ব্রতামুষ্ঠানে ব্রহ্মবধ হইয়া থাকে, স্মৃতরাং এই সময়ে সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করা বিধেয়।\*

সারমংগ্রহ মতে, স্ত্রীলোকের প্রথম রজোদর্শন কালে বার জন্মসারে ফল হইয়া থাকে:—

"আদিত্যে বিধবা নারী সোমে চৈব পতিব্রতা।
বেশ্যা মঙ্গলবারে চ বৃধে সৌভাগ্যমেব চ ॥
বৃহস্পতৌ পতিঃ শ্রীমান্ শুক্রে পুত্রবতী ভবেৎ।
শনৌ বন্ধ্যা তু বিজ্ঞেয়া প্রথমন্ত্রী রজস্বলা॥" (মথুরেশ)
রবিবারে বিধবা, সোমবারে পতিব্রতা, মঙ্গলবারে বেশ্যা,

রাববারে বিধবা, সোমবারে পাতএতা, মঙ্গণবারে বেখা, ব্ধবারে সোভাগ্যবতী, বৃহস্পতিবারে পতি শ্রীমান্, শুক্রবারে প্রবতী এবং শক্রিবারে বদ্ধা।

কোষ্ঠাপ্রদীপে প্রতি বারের ফলাফল নির্ণীত হইয়াছে।
রবিবারে জন্মিলে জাতবালক ধর্মার্থী, তীর্থপূত, সহিষ্ণু, প্রিয়বাদী
ও অরদ্রব্যে ধনী হইয়া থাকে। সোমবারে জন্ম হইলে কামী,
ব্রীগণের প্রিয়দর্শন, কোমলবাক্যসম্পন্ন ও ভোগী হয়। মঙ্গলে
ক্রের, সাহসমম্পন্ন, ক্রোধী, কপিল অথবা শ্রামবর্ণ, পরদারগামী
ও ক্ষিকর্মান্তরক্ত হইয়া থাকে। বুধবারে জন্ম হইলে বুজিমান্,
পরদারপরায়ণ, কমনীয় শরীর, শাস্তার্থের পারগামী, নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী হয়। বৃহম্পতিবারে জন্মফলে বালক অশেষ
শাস্তবেতা, স্থলরবাক্যবিশিষ্ঠ, শান্ত প্রকৃতি, অতিশয় কামী,
বহুপোষণকর, দূচ্বুজিসম্পন্ন ও কুপালু হইয়া থাকে। শুক্রবারের ফলে জাত বালকের প্রকৃতি কুটিল হয়। দেই বালক
দীর্ঘজীবী, নীতি-শাস্তবিশারদ ও নারীগণের চিত্তহারী হইয়া
থাকে। শনিবারে জন্ম হইলে, দীন, কুতয়, প্রবাসী, কলহপ্রিয়,
মুখরোগী ও কুবৃত্তিকুশল হয়।

ফলিত জ্যোতিষে মাসের তারিথ ধরিয়া বার অবধারণ করিবার সঙ্কেত প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ বার গণনা সঙ্কেত শকান্দ

"সিতেন্দ্ব্ধজীবানাং বারাঃ সর্বত্ত শোভনাঃ।
 ভাস্ত্সতমন্দানাং শুভকর্ম্ম কেম্বলি।
 রবৌ বর্জং চতুং পঞ্চ সোমে সপ্তব্যং তথা।
 কুজে মন্তব্যংশ্ব বৃধে বাণতৃতীয়কয়॥
 গুরৌ সপ্তাষ্টককৈব বিচেথারি চ ভার্গবে।
 শনাবাদ্যঞ্চ মন্তব্দ শেষক পরিবর্জয়ের।
 রবৌ মন্তং বিধৌ বেদং কুজবারে দিতীয়কয়।
 বুধে সপ্ত গুরৌ পঞ্চ ভৃগুবারে ভৃতীয়য়য়॥।
 শনাবাদ্যং তথা চাস্তাং রাত্রৌ কালং বিবর্জয়ের।
 শাবাদ্যং তথা চাস্তাং রাত্রৌ কালং বিবর্জয়ের।
 বাত্রায়াং মরণং কালে বৈধব্যং পাণিপীড়নে।
 ব্রত্তে ব্রহ্মবরং প্রোক্তং সর্বকর্ময় তাং তাজের।"(জ্যোতিবসারসংশ্রহ)

সন বা খুষ্টান্দ প্রভৃতি অবলম্বনেও নিরূপিত হইতে পারে। নিমে বার নির্ণয়ের কএকটা উপায় উদ্ধৃত হইল।

শকাদারুসারে বার গণনা—যে শকান্দের যে মাসের যে দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকান্দের অহ্ব সংখ্যার সহিত সেই শকান্দের অহ্বের চতুর্থাংশ যোগ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত মাসান্ধ ও সেই মাসের দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ২ হুই যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই বার সংখ্যা জানিবে। অবশিষ্ট ২ থাকিলে রবিবার এবং ২ থাকিলে সোমবার ধরিবে ইত্যাদি।

যদি শকাব্দের চতুর্থাংশ পূর্ণান্ধ না হইয়া ভগ্নান্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ভগ্নাব্দের পরিবর্ত্তে > ধরিয়া লইতে হয়। বেমন শকাব্দ ১৭৯৯, ইহার চতুর্থাংশ ৪৪৯৮০; ঐরপ না ধরিয়া উহার পরিবর্ত্তে ৪৫০ ধরিয়া লইবে। আর বে শকাব্দের চতুর্থাংশ ভগ্নান্ধ না হয়, সেই শকাব্দের কেবল ভাব্দের ৬ এবং আমিনের ২ হই মাসান্ধ ধরিতে হইবে, নচেৎ পার্শ্বলিথিত ভাব্দেও আমিনের পূর্ক্তনির্দ্দিষ্ট মাসান্ধ যোগ দিয়া গণনা করিলে অক্ষ্
মিলিবে না। গণনাতে যদি কথনও ভূল হয়, তাহা হইবল > বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে।

মাসাক্ত \*

| l |     |             |          |     |      |       |        |        |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|---|-----|-------------|----------|-----|------|-------|--------|--------|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|   | বাহ | 91 <b>9</b> | াষাঢ়    | । व | Ta l | ıllan | ₩<br>₩ | বেহায় | 是 | jor - | ) and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 |
| ľ | 75  | 75          | <b>5</b> | N N | 1 10 | 0     | 16     | 15     | 5 | K     | \$\forall \cdot | 72 |
| ŀ | •   | 9           | Ð        | 9   | 0    | 9     | ~      | •      | ^ | N     | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -  |

উদাহরণ যথা—১৭৯৯ শকালের ৩১এ চৈত্র কি বার হইবে?
এরপস্থলে শকাল সংখ্যা ১৭৯৯ ও তাহার চতুর্থাংশ ৪৫০।
অতএব শকাল ১৭৯৯+তাহার চতুর্থাংশ ৪৫০+মাসাম্ব ৬+
দিনাম্ব ৩১+অতিরিক্ত ২=২২৮৮; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ
করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, স্কুতরাং ১৭৯৯ শকের ৩১এ চৈত্র
শুক্রবার জানা গেল।

সনের হিসাবগণনা—শকান্দের ন্যায় সনেও সনের চতুর্থাংশ মাসান্ধ, দিনান্ধ ও অতিরিক্ত ২ যোগ করিবে। পরে পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ানুসারে বার উপলব্ধি হইবে; কিন্তু যে সনকে ৪ দিয়া হরণ করিলে ১ বাকী থাকে ( যেমন ১২৮১, ১২৮৫

ইত্যাদি ) সেই সনের ভাজে ৬ ও আখিনে ২ মানসাশ্ব যোগ করিয়া লইতে হইবে।

উদাহরণ যথা—১২৮৪ সালের ৩১এ চৈত্র কি বার ? সন ১২৮৪ †তাহার চতুর্থাংশ ৩২১ + মাসাক ৬ + দিনাক ৩১ + অতিরিক্ত ২ = ১৬৪৪; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ বাকী রহিল। অতএব উত্তর হইল শুক্রবার।

ইংরাজী সালের সংখ্যাতেও তাহার চতুর্থাংশ এবং পার্শ্ব-লিখিত মাসাঙ্ক দিনাঙ্ক ও অতিরিক্ত ৬ অব্ধ যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে

রবিবার হইতে গণনা করিয়া ষে বার হয়, সেই জাতুরারী--• বার হইতে ইংরাজী বৎসরকে ৪ দিয়া হরণ ক্ষেক্ররারী—৩ মার্চ—৩ कतिरम यपि किছूरे अविभिष्टे ना थारक, जारा এপ্রিল-৬ रहेरन रमहे चरमरत्र क्या होती माम निर्भ-ইয়ার হয় অর্থাৎ তাহা ২৮ দিনের পরিবর্তে **₩**4---8 ২৯ দিনে গণিত হয়। উক্ত লিপইয়ার वनाई--कांगहे---२ বংসরে মার্চ হইতে ডিসেম্বর পর্যান্ত দশ মাদ ্রেপ্টেম্বর—€ অতিরিক্ত ৬ যোগ করিতে হইবে না। অক্টোবর---•

জনভেম্বর—০ উদাহরণ যথা—ইংরাজী ১৮৭৭ খুষ্টান্সের ডিসেম্বর—০ ২৭এ মার্চ্চ কি বার হুইবে ? অকান্ধ ১৮৭৭ + চতুর্থাংশ ৪৭০ + মাসাক্ক ৩ + দিনাক্ক ২৭ + অতিরিক্ত ৩ = ২৩৮০: উহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ঠ ৩ থাকে।

অতএব উদিন মঙ্গলৰার হইবে।

9 আবরণ। ৮ দল। ৯ কাল। যেমন বারংবার। ১০ শিব।
১১ নদী বা সাগরাদির পার। ১২ লেজ। (ক্লী) ১৩ মদিরাপাত্র। ১৪ নিবারণ। ১৫ জল। ১৬ পিত্ত। ১৭ কাল
কেশ। (ঝক্ ২।৪।৪) (ত্রি) ১৮ বরণীয়। (ঋক্ ১।১২৮।৩)
(দেশজ্ব) ১৯ দ্বাদশ, ১২ সংখ্যা। ২০ অর্দ্ধ পৃষ্ঠা।

বারু, একজন প্রাচীন কবি।

বার্ক (তি) বাররতি র-পিচ্-ধূল্। নিবারক, নিষেধক, প্রতিবন্ধক। (ক্লী) ২ কষ্টস্থান। ৩ বালা। ৪ হ্রীবের। (পুং) ৫ অখ। ৬ অখনেতন। ৭ অখনতি।

( त्यिनिनी । तक, ১৩১४)

বারউড়ানী (দেশজ) বহির্গমন ( A volley. ) বারকত্যকা ( স্ত্রী ) বারনারী, বেখা। (দশকু • )

বার্কিন্ (পুং) বারকোহস্তান্তেতি ইনি। ১ প্রতিবাদী, প্রতিরোধক, শক্র। ২ সমুদ্র। ও চিত্রাখ। ৪ পর্ণান্ধীবী, যে সন্ন্যাসী পাতায় জীবিকা নির্দ্ধাহ করে।

বারকীর (পুং) বারে অবসরে কীলতি বগ্গতি কৌতুকার্থং রজ্জা
, প্রেমা বা কীল-ক, লস্ত রজম্। > গালক। ্থ বারগ্রাহী,

ভারবাহী। ৩ দারী। ৪ বাড়ব। ৫ যুকা। ৬ বেণিবেধিনী। বেণীবাঁধিবার ছোট চিক্ষণী। ৭ নীরাজিতহর, যুদ্ধার্ম। বারগড়ি, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্রহ্মথ ৪২০২২-১৩১)

वांतक (११) भकी।

বারঙ্গ (পুং) বারমভীতি বৃ-অন্ধ ( স্ব্রেঞার্ছিন্চ। উণ্ ১০১২) ইতি ধাতোর্দ্ধিঃ। ১ থড়া বা ছুরিকাদির মৃষ্টি। বাঁটা ২ অন্ধুশের ভার গোল বাঁট।

"ম্লেহঙ্কুশবদায়ত্তবারসাণি অন্থিবিনষ্টশল্যোদ্ধরণার্থমুপদিশুস্তে।"
( প্লশ্ৰুত হত্ত )

বারট (ক্লী) বৃ-অটচ্। ১ ক্ষেত্র। ২ ক্ষেত্রসমূহ। বারটা (জ্ঞী) ৰারট-টাপ্। বরটা, হংসী। বারণ (ক্লী) বৃ-ণিচ্-ল্যট্। ১ প্রতিষেধ, নিবারণ। ২ বন্ধন।

নিষের। ৪ হস্তদারা নিষের।
 (পুং) বারয়তি পরবলমিতি বৃ-ল্যু। ৫ হস্তী। ৬ বাণবার।
 ৭ বর্মা, কবচ। ৮ অঙ্কুশ। ৯ হরিতাল। ১০ ক্লফশিংশপা। ১১
 পারিভদ্র। পাল্তে মাদার। ১২ খেতকুটজ বৃক্ষ।

( ত্রি ) বার্-রণ-জচ্। বারি জ্বের রণ্ডি চর্তীতি। ১০ জলজাত। সমুদ্রোদ্ধর।

"ততো বৈভাগুকিস্তস্ত বারণং শক্রবারণম্।" ( হরিবংশ ৩১।৪৮ ) ১৪ বাধা দেওয়া। অতিবন্ধক, নিষেধক।

বারণকণা (স্ত্রী) গজপিপ্পলী।

বারণকৃচ্ছু ( গং ) কৃচ্ছুভেদ, ইহাতে একমান পর্যান্ত ছাতু ও জন থাইয়া থাকিতে হয়।

"মাংসং পরিমিতশক্ত্রুদকপানং বারণকচ্ছুং" (প্রায়শ্চিত্তেন্দুশে°) বারণক্তেশ্র (পুং) নাগকেশর।

বারণপিপ্ললী ( জী ) গজপিপ্ললী।

বারণপ্রতিবারণ (ত্রি) > বর্মাদিদারা রক্ষিত, রক্ষণোপযোগী কবচবিশিষ্ট। ২ গজরক্ষণ।

বারণবনেশ শাস্ত্রী, অমৃতস্তি নামী প্রক্রিয়াকোম্নীব্যাখ্যা-প্রণেতা।

বারণবল্লভা ( তি ) কদণী।

বারণবুষ। (স্ত্রী) বারণান্ পুষ্ণাতীতি পুষ-কঃ প্ষোদরাদিস্বাৎ পশু বঃ। কদলী, কলা। (Musa Sapientum)

বারণশালা (প্রী) হন্তিশালা, হাতীশালা। (রামা° ১।১২।১১)

বারণসাহ্বয় ( क्री) গজ্মাহ্বয়, হস্তিনাপুর।

বারণসী (স্ত্রী) বরণ চ অসী চ নদীদ্বং তশু অদ্রে ভবা।
(অদ্রভবশ্চ। পা ৪।২।৭০) ইত্যপ্তীপ্। প্যোদরাদিছাৎ
সাধুঃ। বারাণসী, কাশী।

বারণস্থল (ক্রী) রামায়ণোক্ত জনপদভেদ। (রামা ২৮৭০৮) বারণা (স্ত্রী) বারণ-টাপ্। কদলী। বারণানন (পুং) গুজানন, গণেশ।

বারণাবত (ক্লী) মহাভারতোক্ত একটী প্রাচীন জনপদ।
হতিনাপুর ছাড়াইয়া গঙ্গাকুলে অবস্থিত। এই নগরেই হুর্যোধন
পঞ্চ পাণ্ডবকে বিনাশ করিবার জন্ম জতুগৃহ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভীম দেই জতুগৃহ পুড়াইয়া মাতা ও লাভূগণকে
লইয়া ছলবেশে গঙ্গাপার হইয়া প্রস্থান করেন। অনেকে
বর্তুমান আলাহাবাদকে প্রাচীন 'বারণাবত' বলিয়া মনে করেন,
কিন্তু অধিক সন্তব্ব, বর্তুমান কর্ণাল সহরের উত্তরে এই নগর
অবস্থিত ছিল।

বারণাবতক (ত্রি) বারণাবতসম্বন্ধীয়। বারণাবতবাসী। বারণাহ্বয়, বারণসাহ্বয়।

বারণীয় ( ত্রি ) রু-ণিচ্-অনীয়র । ১ প্রতিষেধ্য, নিষেধ্যোগ্য । ২ বারণের যোগ্য, হস্তিষোগ্য । (কথাসরিৎ ৫৭।১ )

वांतर्गन्य (श्रः) उरक्षे रखी।

বার গু। (দেশজ) ১ তৃণভেদ । ২ বারাগু। [বারাগু। দেখ]

বারতন্তব (পুং) ৰরতন্তর গোত্রাপত্য।

বারতন্তবীয় ( পুং ) বরতন্তর্রচিত। ( পা ৪।০।১০২ )

বারত্র (क्री) বরতা-অণ্। চর্মবন্দনী।

বারত্রক ( তি ) বরতাদেশভব। বরতাসম্বনীয়।

বার্ধান (পুং) পৌরাণিক জনপদতেদ। [ বাটধান দেখ]

বারনারী ( ত্রী ) বারাঙ্গনা, বেখা।

বারনিতম্বিনী ( ন্ত্রী ) বারনারী, বেশ্রা। ( কবিকঙ্কণ )

ব্যারপাশ্য (পুং) পৌরাণিক জনপদভেদ।

বারফল (ক্রী) প্রতিবারের গুভাগুভ নির্দেশ। সোম, গুক্র,
বুধ ও বৃহস্পতি বার সর্ব্ব কর্মে গুভ, কিন্তু শনি রবি ও মঙ্গলবার
কোন কোন কর্মে গুভ বলিয়া নির্দিষ্ট। রাজার অভিষেক, রাজার
যাত্রা, রাজকার্য্য ও রাজদর্শন এবং অগ্লিকার্য্য প্রভৃতি রবিবারেই
প্রশস্ত। ভেদাভিঘাত, সেনাপতিদিপের রাজাজ্ঞাপালন ও পুরোবাসীদিগের দও ইত্যাদি, পঞ্চদশ প্রকার ব্যায়াম আহার গল্প
প্রভৃতি এবং চৌর্যাকর্ম মঙ্গলবারেই গুভ।

স্থাপন করা, বা কার্য্য সমাপন করা, পুণ্যকর্মাদি করা, গৃহ-প্রবেশ, হস্তীতে আরোহণ, অখারোহণ, গ্রামপ্রবেশ এবং নগর ও পুরপ্রবেশ শনিবারেই শুভ।

বারবাণ (পুং ক্লী) বারং বারণীয়ং বাণং যত্মাৎ। কঞ্ক। বারবুষা বারণবুষা। [বারণবুষা দেখ]

বারমাসীয়, বারমাস্তা, বারমাদের অহঠের কার্য। বার মাদের অবস্থা। বারমুখ্যা (স্ত্রী) বারের বেখাসমূহের মুখ্যা শ্রেষ্ঠা। শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গণা। (ভাগবত ১।১৩।৩৮)

বারস্থার (অব্য) পুনঃ পুনঃ। বার বার।

বার্য়িতব্য ( ত্রি ) প্রতিষেধের যোগ্য, নিবারণের যোগ্য া

বারয়িতা (পুং) বারম্বভি হ্নীতেরিতি ব্-ণিচ্-ভূচ্। পভি।

বারযুবতি ( খ্রী ) বেশু। বারযোধিৎ (খ্রী ) বারনারী, বেশু।

বার্রুচ ( জি ) বরক্চি-অণ্। বরক্চিকৃত গ্রন্থ।

বারল, একটা প্রাচীন গওগ্রাম। (দিখিজয়প্রকাশ)

वांत्रलीक ( शूः ) वषका छ्न, वांत्रे चाम।

বারবক্র, একটা ক্ষুদ্র নদী। হেড়ম্ব পর্বত হইতে নিঃস্থত হই-

য়াছে। ইহার বর্তমান নাম বারবাকী। (দেশাবলী)

বারবত্যা (স্ত্রী) মহাভারতোক্ত নদীভেদ।

বারবৎ ( ত্রি ) পুছবিশিষ্ট। ( ঋক্ সাংগাস )

বারবন্তীয় (क्री) সামভেদ। (তৈত্তিরীয়সং ধাধাচা১)

বারবাণি (পুং) বারং শব্দসমূহং বণতে ইতি বণ-ইণ্। ১ বংশী-বাদক। ২ উত্তম গায়ক। ৩ ধর্মাধ্যক্ষ। ৪ সংবৎসর।

( जी ) ৫ বেখা। ৬ বেখাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা।

বারবাণী (স্ত্রী) প্রধানা বেখা।

বারবারণ [বারবাণ দেখ]

বারবাল (পুং) কাশীরস্থ একটা অগ্রহার। (রাজতর° ১।১২১)

পুং) মহাভারতোক্ত জনপদ বিশেষ। (ভারত

ভীম না৪৪) পাশ্চাত্য ভৌগোলিক প্লিনি এই স্থানকে Barousai শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।

বারবিলাসিনা (স্ত্রী) বারান্ বিলাসয়তীতি বি-লস-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। বেশ্রা।

বারবেলা (স্ত্রী) দিবসের যে যে যামার্চ্চে শুভকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। প্রতিবারেই দিবসে হুইটী বারবেলা এবং রাত্রে একটী কালবেলা নির্দ্দিপ্ত হইয়াছে। দিবাভাগের প্রথম যামার্দ্ধ কুলিকবেলা বা বারবেলা বলিয়া এবং দিতীয় বেলা বারবেলা বলিয়া কথিত। [বার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ]

বারব্রত (ক্লী) দৈনন্দিন ব্রতকর্ম।

বারস্থনরী (জী) বারবিলাসিনী, বেশা।

বারসেবা (স্ত্রী) বেখার্ভি। ২ বেখাসমূহ।

বারস্ত্রা (স্ত্রী) বেশা।

বারাংনিধি (পুং) বারাং জলানাং নিধিঃ, অলুক্স'। সমুদ্র।

বারাপ্সনা (খ্রী) বেখা।
বারাটকি (প্রং) বরাটকের প্রং অপত্য।
বারাটকীয় (ত্রি) বরাটক-গহাদিভাশ্ছ ইতি ছ। বরাটক সম্বন্ধীয়।
বারাণসী (খ্রী) বরণা চ অসী চ। তয়োন তোরদূরে ভবা (অদূরভবশ্চ। পা গ্রাং। ০) ইতি অণ্-গ্রীপ্-প্রো°। কাশীধাম।
ব্রশাসী চ নভৌ দ্বে পুণ্যে পাপহরে উভে।
ভয়োরস্তর্গতা যা তু সৈব বারাণসী শ্বতা॥

অর্থাৎ বরণা ও অসী এই তুই পুণ্যপ্রদা ও পাপহরা নদীর
মধ্যস্থলে যে স্থান অবস্থিত, তাহাই বারাণসী, মোক্ষধাম কাশী।
হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই কাশী তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য, এতন্মধ্যে হিন্দুদিগের নিকট সর্ব্ধপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। [ কাশী শব্দে এই প্রাচীন তীর্থের সবিস্তার
বিবরণ লিখিত হইয়াছে।]

এই স্থান. অতি প্রাচীন কাল হইতে যেমন ব্রাহ্মণগণের নিকট, সেইরূপ ব্রুদেবের অভ্যাদরের সময় হইতে বৌদ্ধদিগের সমাগমে বৌদ্ধজগতেও প্রাধাখলাভ করিয়াছিল,—বারাণসীর অন্তর্গত প্রাচীন ঋষিপত্তন বর্তমান সারনাথে অভাপি সেই স্থ্রপাটীন বৌদ্ধলীর্ত্তির নিদর্শন রহিয়াছে, মৃত্তিকার বহু নিম হইতে দিমহ্রাধিক বর্ষের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প এবং সমাট্ অশোক, সমাট্ কনিম্ব ও কনিম্বের অধীন পূর্বভারতীয় ক্ষত্রপগণের যে সকল শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের ও প্রাচীন ইতিহাসের বহু অতীততত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। [কাশী শব্দে অপরাপর বিবরণ ক্রপ্র্যা ]

বারাণসীপুর, বাঙ্গালার চক্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী নগর।
(ভবিষ্যবন্ধর্য ১০৩)

বারাণসীশ্বর, বীরশৈবসিদ্ধান্তপ্রণেতা।
বারাণসী হ্রদ, পুণাতোয়া হ্রদভেদ। (যোগিনীতয় ৬১।২)
বারাণসেয় (ত্রি) বারাণসী-ঢক্। (নভাদিভ্যো ঢক্। পা ৪।
২১৯৭) বারাণসী-জাত।

বারালিকা (জী) হর্গা। (ত্রিকা°) বারাবস্কন্দিন্ (পুং) অগ্নি।

বারাসন (রী) > বরাসন। জলপীঁ জি। ২ জলাধার।
বারাহ (ত্রি) বরাহন্তেদমিতি অণ্। > বরাহ সম্বন্ধীর। ২
বরাহমিহির মত সম্বন্ধীর। বরাহ-স্বার্থে অণ্। (পুং) ও বরাহ,
শূকর। ৪ মহাপিগুতিক বৃক্ষ। ৫ রুঞ্জনদন বৃক্ষ, কালময়না
গাছ। ইহার গুণ—বমনে প্রশন্ত, কটু, তিক্ত, রসায়ন এবং কফ,
স্থান্বাগ, আমাশর ও প্রশারশোধক। ৬ জলবেত্স।

( বৈ° নিঘণ্ট )

৭ দেশভেদ। ( নৃসিংহপু° ৬৫।১৬ )

বারাহক (ত্রি) বারাহ-কন্। ১ বরাহসম্বনী। (পুং) ২ প্রাণহর কীটভেদ।

বারাহকন্দ (পুং) বারাহীকন্দ। [ বারাহী দেখ।]
বারাহপত্রী (স্ত্রী) বারাহকর্ণী, অশ্বগদা।
বারাহক্ষেত্র, হিমালয়স্থ দেবস্থানভেদ। (হিমবৎথ° ০৪।১২৮)
বারাহতীর্থ, তীর্থবিশেষ। বারাহতীর্থমাহাত্মো ইহার সবিশেষ
বিবরণ বিবৃত আছে।

বারাহপুট (ক্লী)পুট্ভেদ। অরত্নিমাত্র কুণ্ডে বে পুট দেওয়া হয়, তাহাকে বারাহপুট কহে।

"অরত্বিমাত্রকে কুণ্ডে পুটং বারাহমূচ্যতে।" (প্রয়োগামৃত)
বারাহপুটভাবনা (স্ত্রী) অষ্টপলক্বত ভাবনা।
বারাহপুরাণ (ক্রী) অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত একথানি মহাপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

বারাহাঙ্গ্রী ) দস্তীরৃক্ষ। বারাহী (স্ত্রী ) বারাহ-ঙীষ্। ব্রন্ধাণী প্রভৃতি অষ্ট্রমাতৃকার অন্তর্গত এক মাতৃকা। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—

> "বরাহরূপধারী চ বরাহোপম উচ্যতে। বারাহী জননী চাথ বারাহী বরবাহনা॥" ( ৪৫ অঃ ) বরাহদেবের শক্তি।

"যজ্ঞবরাহমতুলং রূপং যা বিভ্রতো হরে:।

শক্তিঃ সাপ্যাযথৌ তত্র বারাহীং বিভ্রতী তত্মম্॥" ( চণ্ডী )

হরি অপরূপ যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিলে তাহার শক্তিও
বারাহীরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

হুৰ্গাপুজাপদ্ধতিতে এই বারাহীদেবীর এইরূপ ধ্যান আছে— "বারাহরূপিনীং দেবীং দংট্রোদ্ধ তবস্ত্রন্ধরাম্। শুভদাং স্থপ্রভাং শুলাং বারাহীং তাং নমাম্যহম্॥"

( বৃহন্নন্দিকেশরপু° )

উজ্ঞামরতত্ত্বে বারাহসহস্রনাম স্থোত্ত এবং ক্রুয়ামলে বারাহীস্থোত্ত লিখিত স্মাছে।

২ যোগিনীবিশেষ। পূজাকালে এই সকল যোগিনীকে ভূঙ্গার মধ্যে স্নান করাইবার ব্যবস্থা আছে— "হুর্গা চণ্ডেশ্বরী চণ্ডী বারাহী কার্ত্তিকী তথা।

এতা সর্বাশ্চ যোগিত্যো ভূঙ্গারৈঃ স্বাপয়স্ত তে॥"

ত মহাকলশাকবিশেষ। চুবড়িআলু (Dioscorea)। সংস্কৃতপর্যায়—বিষক্সেনপ্রিয়া, ঘটি, বদরা, গৃষ্টি, শৃকরী, ক্রোড়কন্তা,
বিষক্সেনকাস্তা, বরাহী, কোমারী, ত্রিনেতা, ত্রন্ধপুত্রী, ক্রোড়ী,
কন্তা, গৃষ্টিকা, মাধবেষ্টা, শৃকরকন্দ, ক্রোড়, বনবাদী, কুর্চনাশন,
বল্য, অমৃত, মহাবীর্ঘ্য, মহৌষধ, শম্বরকন্দ, বরাহকন্দ, বীর,
বান্ধীকন্দ, স্কুক্কন্দ, বৃদ্ধিদ, ব্যাধিহস্তা। হিন্দী—গেঠী,

মরাঠী—বারাহীকন্দ, তেলগু—নেলতাড়িচেট্র, ব্রাক্ষদণ্ডিচেট্র; বোদাই—তুকরকন্দ।

ভাবপ্রকাশে নিথিত আছে—

"বারাহীকন্দ এবাত্যৈশ্চর্মকারালুকো মতঃ।

আনুপে স ভবেদেশে বারাহ ইহ লোমবান ॥"

এই বারাহীকলকেই অপরে চর্মকারালুক (চামালু) বলিয়া থাকে। জলাজমীতে শৃকরের লোমের আকারে এই বৃক্ষজিয়া থাকে। অত্তির মতে, এই কল অর্শোর ও বাতগুলালক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ইহা দ্বেমার, পিন্তকুৎ ও বলবর্দ্ধক। রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা ডিক্ত, কটু; বিষ, পিন্ত, কফ, কুঠ, মেহ ও ক্রমিনাশক; বৃষ্য, বল্য ও রসায়ন। ৪ মহৌষধবিশেষ। ৫ গুক্রভূমিকুল্লাগু। ৬ বৃদ্ধনারক। ৭ প্রিয়কু। ৮ বরাহক্রান্তা, বরাক্রান্তা। ৯ গ্রামাকপক্ষী।

বারাহীতন্ত্র, একথানি প্রাচীন মহাতন্ত্র, মহাশক্তি বারাহীর নামান্ত্রসারে এই তন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। এই তন্ত্রে বৌদ্ধ জৈনাদি তন্ত্রেরও উল্লেখ আছে।

বারাহীয় ( क्री ) বরাহমিহিররচিত র্হৎসংহিতাসম্বনীয়।

বারি (ক্নী) বারয়তি ত্যামিতি র্-ণিচ্-ইঞ্ (বসিবপিষজিরাজিবজিসদিহনিবাশিবাদিবারিভ্য ইঞ্। উণ্ ৪।১২৪) ১ জল।
২ তরলপদার্থ। ৩ তারলা। ৪ খ্লীবের। ৫ বালা, গন্ধবালা।
(স্ত্রী) ৬ সরস্বতী, বাক্। ৭ গজবন্ধন, হস্তিবন্ধনভূমি। (রঘু ৫।৪৫)
৮ বন্দি, কএদী। (ত্রি) ৯ বরণীয়। (ভ্রুমজু: ২১।৬১)

বারি, তৈরভুক্তের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভবিষ্যত্র°থ ৪৫।২১) বারিক (উদ্বিয়া) > নাপিত। ২ (ইংরাজী Barrack শব্দজ) (১) সৈত্রগণের থাকিবার আড্ডা। (২) তুদকুরূপ গৃহ স্বাহাতে অনেকে বাসা করিয়া থাকিতে পারে। ৩ গুলাভেদ। (Trapa

Bispinosa) 1

বারিকফ ( পুঃ ) সমুদ্রফেন।

বারিকপূর (পুং) ইলিসমৎশু, ইলিসমাছ।

वातिकृति ( शूः) जलोका, खाँक।

বারিকোল ( দেশজ ) বারকোল, কচ্ছপ।

বারিগর্ভোদর (ত্রি) মেখ।

বারিচত্তর (পুং) > কুন্তিকা, পানা।

বারিচর (পুং) বারিযুচরতীতি চর-ট । ২ শৃঙ্খ। ২ শৃঙ্খ। ৩ শৃঙ্খনাতি। (ত্রি) ৪ জুলচর জ্পুমাত্র।

বারিচামর ( क्री ) শৈবাল।

বারিজ ( এ ) বারিণি জায়তে ইতি বারি-জন ড । ১ জলজমাত ।

(ক্নী) ২ জোণীলবণ। ৩ পদা। ৪ গৌরস্বর্ণ, পাকাসোণা। ৫ লবন্ধ। ৬ মংস্থা। (পুং) ৭ শব্দ। ৮ শব্দ।

বারিজাক্ষ, বিষ্ণুর অবতারভেদ। এই অবতার রামক্বঞাদি দশাবভার ভিন্ন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত প্রজ্ঞানকুমুদচক্রিকার উত্তরশত্তে ইহার চরিত্র বিশদরূপে বর্ণিত আছে:—

গোড় সারস্বত কুলে প্রীকণ্ঠের ওরদে যমুনাদেবীর গর্ভে
বারিজাক্ষ অবতীর্ণ হন। তাঁহার পত্নীর নাম জালিনী এবং
অব্য ও সৌবীর নামে তাহার হই পুত্র জন্মে। তাঁহার জীবনের
অস্তান্ত অলোকিক ঘটনা মধ্যে তদমুঠিত "দ্বাদশ বার্ষিকসত্র"
উল্লেখযোগ্য। এই যজ্ঞে বহুশত যতি, সিদ্ধ ও সন্ন্যাসী
আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে গৌড় ব্রাহ্মণকুলোম্ভব ও শিষ্যুপরম্পারাক্রমে ভবানন্দ সরস্বতী, সচিদানন্দ সরস্বতী, শিবানন্দ
সরস্বতী, রামানন্দ সরস্বতী, ও সমানন্দ সরস্বতী সমাগত হইয়া
ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দ্বিড় জাতীয় যতি শঙ্করাচার্য্য, তীমাচার্য্য
কুপাচার্য্য, ব্রিমঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতি দ্বিড়াচার্য্যগণ এবং মহেশাচার্য্য,
শালাচার্য্য, রামচন্দ্রাচার্য্য ও কেশবাচার্য্য প্রভৃতি গৌড়াচার্য্যগণ
উপনীত হইয়াছিলেন।

বারিজাক্ষ ভপঃলোকে বাস করিয়া থাকেন। তিনি অন্তক্ষপে পরম বৈষ্ণৰ শিবরূপে কলিত। বৈকুপবিহারী বিষ্ণু হইতে তিনি ভিন্ন।

বারিজাত ( a ) > বারিজ, জলে যাহা জন্ম। । । ( পুং ) শঙ্খ-নাভি। [ বারিজ দেখ। ]

বারিজীবক ( বি ) ১ জলচর। ২ জলে যে জীবনধারণ করে।
( রুহৎসংহিতা )

বারিতর (क्री) উপীর।

বারিতস্কর (পুং) > মেন। ( ত্রি ) ২ বারিশোষণকর্তা।

বারিত ( ত্রি ) নিবারিত।

বারিতি ( আ ) জলজাত ওষধি। "বারিতীনাম্ বারি জলে ইত্তি-র্গতির্যাসাং তা বারিতয়ঃ তাসাং জলোদ্ভবানামোষধীনাম।"

(মহীধর)

বারিত্রা (স্ত্রী) বারিণস্ত্রায়তে ইতি ত্রৈ-ড। ছত্র। টোকা। পেকে। বারিদ<sup>া</sup> (ত্রি) বারি দদাতীতি দা-কঃ (আতোহমুপসর্গে কঃ। পা অ২০০) ১ জলদাতা। (পুং) ২ মেঘ। ৩ মুস্তক।

বারিদ্র ( খুং ) চাতক পক্ষী।

বারিধানী (স্ত্রী) জলপাত। (কথাসরিৎসা°)

বারিধাপয়ন্ত (পুং) ঋষিভেদ। (আখলায়ন গৃহু° ১২।১৪।৫)

বারিধার (পুং) ১ মেছ।

বারিমসি वातिशाता (जी) वातिरगाधाता। जनधाता। বারিষি ( পুং ) বারীণি ধীয়ন্তেংশ্মিন্নতি ধা ( কর্ম্মণ্যধিকরণে চ পা ৩৩ ৯০ ) ইতি কি। সমুদ্র। (শবরত্না<sup>6</sup>) বারিনাথ (পুং) বারীণাং নাথঃ। ১ বরুণ। ২ সমুদ্র। ৩ মেঘ। বারিনিধি (প্রং) বারীণ নিধীয়ন্তে অত্রেতি নি-ধা-কি। সমুদ্র। ( শব্দরত্না°) বারিপ ( ত্রি ) বারি পিবতি পা-ক। জলপায়িমাত্র। বারিপথ (পুং) বারীণাং পদ্বা:। জলপথ। বারিপথিক (ত্রি) বারিপথেন গচ্ছতীতি বারিপথ (উত্তর পথেনাহত\*চ। পা (।১।৭৭) ইত্যত্র 'আহুত প্রকরণে বারি-জঙ্গলকান্তারপূর্বাহপদংখানং' ইতি বার্ত্তিকস্তাৎ ঠঞ্। <del>জলপথগামী। যাহারা জল পথে গমন করে। ২ বারিপ</del>থে আহ্নত, যাহাকে জলপথে আহ্বান করা হইয়াছে। (কাশিকা) বারিপণী (ন্ত্রী) বারিণি পর্ণাগুন্তা:। বারিপর্ণ ( পাককর্ণ পর্ণ পুষ্পেতি।৪।১।৬৪) ইতি ভীষ্। কুন্তিকা, পানা। "বারিপর্ণী হিমা তিক্তা মুদ্বী স্বাদী সরাপট্ট:। দোষত্রয়করী রুক্ষা শোণিতজ্বশোধকুৎ ॥" ( রাজবল্লভ ) বারিপালিকা (স্ত্রী) বারীণি পালমতি স্থ্যরশ্যাদিভ্যোরক্ষ-তীতি পালি গুল টাপ্, অত ইত্বং। ধমূলিকা, আকাশমূলিকা পানা। ( শক্মালা ) বারিপূর্ণী (স্ত্রী) বারিপূর্ণী, কুম্ভীকা, পানা। (অমর) বারিপ্রবাহ (পুং) বারিণঃ প্রবাহঃ। নিঝর। (শন্মালা) বারিপুরা (স্ত্রী) বারিজাতা পৃশ্নী। বারিপর্ণী, পানা। (শব্দমালা) वाति श्रमानेन (क्री) वातिषः श्रमाननः। निर्माला, हेश जटन पिटन जन निर्मान रहा। (देशकनि°) বারিবদর্রা (পুং স্ত্রী) বারি পরিপূর্ণো বদর ইব। প্রাচীনা-মলক, পানি আমলা। ( ত্রিকা°)

বারিব্রাক্ষী (স্ত্রী) বারিজাতা বান্ধী। জলবান্ধী কুপ। বারিভক্তবটিকা (স্ত্রী) অজীর্ণাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী পারা ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া ঐ কজ্জলী, অত্র, গুলঞ্চের পাল, বিড়ঙ্গ ও মরিচ প্রত্যেকে সমভাগ, আদার রুসে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে, মাত্রা ১ মাষা। এই ঔষধ সেবনে অজীর্ণরোগ নিবারিত হয়। (রস° রক্না°)

বারিভব (ক্লী) বারিণে নেত্রজ্ঞলায় ভবতি প্রভবতীতি ভূ অচ্। স্রোতো২ঞ্ন, গুর্মা। (রাজনি°) ( বি ) ২ জলজাতমাত্র।

বারিভূমি, স্বর্গভূমির অন্তর্গত স্থানভেদ। (ভবিষ্যবন্ধর্থ° ৫৭।১৩২) বারিমসি (পুং) বারি মুসরিব খ্রামতাজনকং যস্ত, সজল-মেঘণ্ডেব কুফাবর্ণবাৎ তথাত্বং। মেঘ। (ত্রিকা°)

বারিমান (क्री) পাচনাদিতে জলের পরিমাণ। কোন্ পাচনে কত জল দিতে হয়, তাহার পরিমাণ। (পরিভাষা প্র°) বারিমুচ্ (পুং) বারি ম্ঞ্তীতি মূচ কিপ্। মেঘ। "স বিশ্বজ্ঞিতমাজহ্রে যজ্ঞং সর্বাস্থদক্ষিণম। আদানং হি বিস্গায় সতাং বারিমুচামিব ॥ ( রঘু ৪।৮৬ ) বারিমূলী (ন্ত্রী) বারিণি মূলং যন্তাঃ (পাকবর্ণ পর্ণেতি। পা ৪।১।৬৪) ইতি ছীষ্। বারিপণী। (শব্রত্রঃ) বারিযন্ত্র (ক্রী) জলযন্ত্র। ফোরারা। বারির্থ (পুং) বারিষু রথ ইব গমনসাধনত্বাৎ। ভেলক।(ত্রিকা°) বারিরাশি (পুং) বারীণাং রাশয়ো যত। ১ সমুদ্র। (ত্রিকা°) বারীণাং রাশিঃ। ২ জলরাশি, জলসমূহ।

"পূর্ব্বং তত্ত্ৎপীড়িত বারিরাশিঃ সরিৎপ্রবাহস্তটমুৎসদর্জ্জ।" ( রঘু ৪া৪৬ )

বারিরুহ ( ফ্রী ) বারিণি রোহতি জায়তে ইতি রুহ (ইগুপধজ্ঞা প্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক। ১ কমল, পদা। ( ত্রি ) ২ জলজাত ।

বারিলোমন (পং) বারিণি লোমানি যস্ত যদা বারি লোমি যস্ত। ১ বরুণ। (জটাধর)

বারিবদন ( ক্লী ) বারিযুক্তং বদনং যম্মাৎ, তৎদেবনে মুখে জল নিঃ প্রাবণাত্তথাকং। প্রাচীনামলক, পানি আমলা (ভূরিপ্র°) বারিবন্দ, ১ আসামের অন্তর্গত একটী স্থান। (ভবিষ্যব্র°খ°১৬।৩১) ২ কোচবিহারের উত্তরস্থিত একটী বিস্তৃত পরগণা।

( ভবিষাত্র°খ° ১৮।২ ) [ বাহিরবন্দ দেখ। ]

বারিবর (क्री) করমর্দক। (জটাধর) वातिवर्गक ( वि ) करनंत वर्ग, करनंत तह । বারিবল্লভা (স্ত্রী) বারি বল্লভমস্তাঃ স্বজনকত্বাৎ। বিদারী। বারিবহ ( তি ) জলবহনকারী। वातिवालक (क्री) द्वीत्वत वाला। (हातावली) বারিবাস (পুং) বারি সমীপে বাদোহস্ত, যদা বারি পর্যায়িতা-ন্নাদিজলং বাসয়তি স্থগন্ধি করোতীতি বাস-অন। > শৌগুক। বারিবন্ধক ( তি ) বাঁধ, আইল। যাহার দারা জলস্রোত রোধ করা যায়। বারিবাহ (পুং) বারি বহতীতি বহ-(কর্মণ্যণ্। পা অ২।১)

ইতি অণ্। ১ মেয। ২ মুস্তা। (অমর) বারিবাহ, স্থাদ্রি বর্ণিত রাজভেদ। (স্থা<sup>°</sup> ৩৩।৩ঃ) বারিবাহক (পু:) জলবহনকারী।

বারিবাহন ( পুং ) বাহয়তীতি বাহি-ল্যু, বারীণাং বাহনঃ। মেঘ বারিবাহিন্ ( তি ) জলবহনকারী।

বারিবিহার (পুং) বারিণি বিহারঃ। জলবিহার, জলক্রীড়া।

বারিশা (পুং) বারিণি সাগরজলে শেতে ইতি শী-ড। বিষ্ণু।
বারিশাস্ত্র (ক্লী) বারিবিষয়কং শাস্ত্রং। শাস্ত্রভেদ, এই শাস্ত্র
দারা বারিবিষয়ক জ্ঞান হয়। গর্গমূলি চারিবেদ ও তাহার অঙ্গসমূহ হইতে সার উদ্ধৃত করিয়া এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।
তিথি, নক্ষত্র, মাস, দিন, লগ্প, মূহুর্ত্ত এবং শুভ্যোগ প্রভৃতি ও
পূর্ণ পক্ষমাসে বুধ ও বৃহস্পতি নিরীক্ষণ করিলে যে স্থলে দেবাগমন হয়, বায়ু সেই স্থানে গমন করিয়া অবস্থিত থাকে। পরে
তাহা হইতেই মেঘাদির সংস্থানহেতু বারিজ্ঞান লাভ হয়। \*
বারিসম্ভব (ক্লী) বারিপ্রধানদেশেরু সম্ভব উৎপত্তির্যন্ত। ১
লবন্ধ। ২ সৌবীরাঞ্জন। ও উশীর। (পুং) ৪ যাবনালশর।

বারিসম্ভব (ক্রী) বারিপ্রধানদেশেষু সম্ভব উৎপত্তির্যস্ত। ১ লবঙ্গ। ২ সৌবীরাঞ্জন। ৩ উশীর। (পুং) ৪ যাবনালশর। ( রাজনি°)(ত্রি) ৫ জলজাত মাত্র, যাহা কিছু জলে হয়। "ইদস্ত কিং গুঃথতরং যমিমং বারিসম্ভবম্।

মণিং পশ্যামি সৌমিত্রে বৈদেহীমাগতং বিনা ॥" (রামায়ণ ৫।৬৬।৯) বারিসার (পুং) চক্রপ্তরের পুত্রভেদ। (ভাগ° ১২।১।১২) বারিসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। ২ জনভেদ। (ভারত সভাপ°) বারী (স্ত্রী) বার্য্যতেহনয়েতি বৃ-ণিচ্(বিদ বিপি যজি রাজি ব্রজি সদি হিন রাশি বাদি বারিভ্য ইঞ্। উণ্৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বা দ্রীষ্। ১ গজবদ্ধিনী।

"বভৌ স ভিন্দন্ বৃহতস্তরক্ষান্ বার্য্যর্গলা ভঙ্গ ইব প্রবৃতঃ ॥" (রঘু ৫।৪৫) ২ কলসী। (ধরণি)

বারীট (পুং) বার্যাং গজবন্ধনভূম্যামিটতীতি ইট-ক। হন্তী, হাতী। (শব্দালা)

বারীন্দ্র, বারীশ (পুং) বারীণামিক্রঃ ঈশো বা। সমূদ্র (হেম) বারু (পুং) বারয়তি রিপুনিতি বু-ণিচ্ বাহুলকাৎ-উণ্। বিজয়-কুঞ্জর, বিজয়হস্তী। (হারাবলী)

বারুই, পর্ণব্যবসায়ী বৈশ্ববৃত্তিক জাতিবিশেষ। এই জাতির বর্ত্ত-মান সামাজিক অবস্থা অনেকটা উন্নত। [পবর্ণে "বারুই" দেখ।]

\* ওঁ নমো বরণায় প্রারম্ভবাক্যং—
ব্রহ্মবিফ্বীশ্বরং রুদ্রশুদ্রশ্য-গ্রহাদিয়ু।
দেবতানাঞ্চ দর্বেবাং নমঃ শক্রপুরোগমান্ #
ঋণ্যজুংসামাথর্বাণাং ষড়ঙ্গসপদক্রমাৎ।
দারমুদ্বতা সর্বেষাং বারিশাস্ত্রং প্রবহ্মতে #
তিথিনক্ষত্রমাসঞ্চ দিনং লগ্নং মুহুর্ত্তকম্
দাবনেষ্চ ঋক্ষেষ্ সৌম্যষোগ্যুত্রে চ #
সৌম্যের্ দিনবারেষ্ বুধ্জীক নিরীক্ষতে।
পূর্ণেষ্ পক্ষমাসেষ্ পূর্ণলগ্নগ্রহোদয়ে #
দেবতাগমনং যত্র ৰাষ্ত্রভোভিগামিনঃ #
ইত্যাদি #

অন্তবাক্যং---

গর্মভাষিতবারিশাস্ত্রদারশতক্সমাপ্তঃ

বারুঠ (পুং) খটি, অন্তশ্যা, মড়ার খাট। ( ত্রিকা°)
বারুড় (পুং) বরুড় সম্বন্ধীয়। (পা ১৪।৩৬)
বারুড়ক (ক্লী) বরুড়জাতি সম্বন্ধীয়।
বারুড়কি (পুং) বরুড়ের গোত্রাপত্য।
বারুণ (ক্লী) বরুণো দেবতান্তেতি বরুণ-মণ্। ১ জল।
২ শতভিষানক্ষত্র।

"বারুণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃষ্ণাত্রয়োদশী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত স্থ্যগ্রহশতৈঃ সমা॥" (তিথিতত্ত্ব)
৩ উপপুরাণবিশেষ।
"বারুণং কালিকাথ্যঞ্চ শাষ্বং নন্দিকৃতং শুভম্।
সৌরং পরাশরপ্রোক্তমাদিত্যঞ্চাতিবিস্তরম্॥"

(দেবীভাগবত ১৷৩৷১৫)

(পুং) ৪ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ।

"ইন্দ্রদীপন্তথা সোম্যো গন্ধর্বন্ধ বারুণঃ।" (বিষ্ণুপুরাণ ২।এ৬)

পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ Burraon শব্দে এই স্থানের উল্লেখ

করিয়াছেন। বর্তুমান নাম বরণারক। এখনও দেও নামক

স্থানের নিকট এই প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

( ৃ ি ) ে বরুণ সম্বন্ধী। ( ভারত ৩।১ ২।১ ) (ক্লী) ৬ হরিতাল। ( বৈগুক্নি° )

বারুণক, সহাজি বর্ণিত রাজভেদ। ('সহা° ২৭।৩৮)
বারুণকর্মান্ (ক্লী) বারুণং জলসম্বন্ধি কর্মা। জলাশয়
খননাদি। এই বারুণকর্ম্ম জ্যোতিষোক্ত উত্তম দিনাদি দেখিয়া
করিতে হয়। অদিনে এই কার্য্য করিতে নাই॥
"স্থাদিনে শুভনক্ষত্রে চক্রতারাবলৈযুত্তে।

সদৃত্ত্ব ভবেত্বত কালে তম্মিন্ বিধিঃ স্বতঃ ॥" ইত্যাদি। (অগ্নিপু°) বারুণতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, বরুণতীর্থ।

বারুণপ্রঘাসিক (ত্রি) বরুণ প্রঘাস যক্ত সম্বন্ধীয়।
বারুণি (পুং) বরুণস্থাপত্যং পুমান্, বরুণ-ইঞ্। ১ অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°) ২ বশিষ্ঠ। (ভারত ১১৯১।৭) ও বিনতাপুত্রভেদ। (ভারত ১৮৬৫।৪০) ৪ ভৃগু।

"ভৃগুৰ্হবৈ বাৰুণিঃ" (শত° ব্ৰা° ১১।৬।১)

৫ সহাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহা° ২৭। ১৮)

বারুণী (স্ত্রী) বরুণস্থোরং (তস্তেদং। পা ৪।০)১২০) ইত্যণ্ দ্রীষ্
১ স্থরা, মদিরা। দ্বিজ অজ্ঞানপূর্বকি বারুণী মদিরা সেবন করিলে
পুনরায় উপনয়ন সংস্কার দারা বিশুদ্ধি লাভ করেন, কিন্তু জ্ঞানপূর্বকি পান করিলে তাহার মরণাস্তু প্রায়শ্চিত্র করিতে হয়।

"অজ্ঞানাদ্ বারুণীং পীতা সংস্কারেণৈর শুধ্যতি। মতিপূর্বামনির্দ্দেশুং প্রাণাস্তিকমিতি স্থিতিঃ ॥"

( मञ् ১১।১৪৭ ) [ मञ्चल ( ५४ ]

২ মদিরার অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

"কিমেতদিতি সিন্ধানাং দিবি চিন্তর্যতাং ততঃ।
বভূব বাক্ষণী দেবী মদাঘূর্ণিতলোচনা॥" (বিষ্ণুপ্° ১১৯৯৩)
'বাক্ষণী মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী' (স্বামী)
প্রবক্ষণপত্নী। (ভারত ২১৯৬)
৪ নদীবিশেষ। (গাঃ রামা° ২।৭০১২)

ধ পশ্চিমদিক, এক একটা দিকের এক একটা অধিপতি আছেন, পশ্চিম দিকের অধিপতি বরুণ, এইজগু পশ্চিম দিকের নাম বারুণী। ৬ বিভাবিশেষ। "আনন্দেন জাতানি জীবস্তি আনন্দং প্রাত্যন্তি সংবিশস্তীতি" সৈষা ভার্গবী বারুণী বিভাশ (তৈত্তিরীয়োপনি° থ৬)

প অখের ছারাবিশেষ।

শশুদ্ধকটিকসঙ্কাশা স্থানিধা চৈব বাকণা।" (অর্থবৈত্মক ৩)১৭৩)
৮ শতভিষানক্ষত্র। (হেম) ৯ গণ্ডদূর্বা। (রাজনি°)
১০ স্থনামখ্যাত বৃক্ষ। ইহা কোন্ধণ দেশে করবীকণী নামে
প্রাসিদ্ধ। ১১ হস্তিনী। ১২ ইন্দ্রবাকণী লতা, রাখালশশা।
( অত্তি স° ১অ০)

১৩ ভূম্যামলকী। ১৪ মহাদন্তী। ( বৈত্যক্ৰি°)

১৫ শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত চৈত্র মাসের ক্ষথা ত্রেরাদশী। বারূণ শব্দে শতভিষা নক্ষত্র। চৈত্র মাসের ক্ষথা ত্রেরাদশীর দিন শতভিষা নক্ষত্র হলৈ ঐ দিনকে বারূণী কহে, যদি ঐ ক্ষথা-ত্রেরাদশীতে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও ঠি তিথিকে বারূণী কহে। নক্ষত্রযোগ হইলে আরও অধিক পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে। ঐ দিন যদি শনিবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহাবারূণী কহে, এবং ঐ শনিবারে যদি কোন শুভ্তবোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে মহা মহাবারূণী কহে। এই বারূণী অভিশন্ন পুণাতিথি, এইজন্ম এই তিথিতে স্নান ও দান অধিক পুণাজনক, বিশেষ এই যে, বারূণী তিথিতে গঙ্গামান করিলে শত হয়্যগ্রহণ কালীন গঙ্গামানের ফল হয়, মহাবারূণীতে গঙ্গামানে কোটিহর্যগ্রহণকালীন গঙ্গামানের ফল এবং মহাবারূণীতে স্নান করিলে ত্রিকোটিকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। বারূণীতে নক্ষত্রযোগই প্রধান; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে উদয়-

গামিনী তিথিই আদরণীয়া, কিন্তু এই ত্রয়োদশী যদি উভয় দিন

লব্ধ হয় এবং যে দিনে নক্ষত্রের যোগ হয়, সেই দিনই বারুণী

इहेरत, छेनम वा अख्यांमिनी विनम्ना रक्षान विरम्भ इहेरव ना,

এমন কি যদি রাত্রিকালেও ঐ নক্ষত্র প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে

রাত্রিতেই বারুণী স্নান হইবে। ফল নক্ষত্রানুসারে বারুণী

স্থির করিতে হইবে। যদি নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলে

তিথি সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা আছে, তদমুসারেই হইবে।

বারুণীতে গঙ্গাম্বান করিতে হইলে বারুণী, মহাবারুণী, মহাবারুণী, মহাবারুণী যেবার যেরপ হয়, তাহা উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্ল করিয়া মান করিতে হয়। শতভিষা নক্ষত্র অতীত করিয়া জীগণ কদাচ মান করিবে না, যদি করে, তাহা হইলে তাহারা হুর্ভগা হইবে। শূদ্র, বৈশ্র ও ক্ষত্রিয়েরও অ্যোদশী, তৃতীয়া ও দশ্মীতে মান নিষিদ্ধ, কিন্তু উহা কাম্য মানপর, বারুণী মান নিষিদ্ধ নহে।\*

বারুণীতে গঙ্গাস্থান করিতে হইলে এইরপ সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। যথা, চৈত্রে মাসি ক্লফে পক্ষে ত্রয়োদশ্যাং তিথো 'বারুণ্যাং' 'মহাবারুণ্যাং' 'মহামহাবারুণ্যাং' (যেবার যেরূপ যোগ হয়) গঙ্গায়াং স্থানমহং করিষো, কামনা যেরূপ ইচ্ছা করা যাইতে পারে, সঙ্কল্প বিধানামুসারে নাম গোত্রাদির উল্লেখ করিতে হয়। ১৬ বরুণপ্রেরিত বুলাবন স্থিত কদম্ব তরুকোটর নিঃস্ত বলদেবপীত বারুণী। (বিঞুপু° ৫।২৫ অ°)

বারুণী, তৈরভুক্তের অন্তর্গত নদীভেদ। (ভবিষ্য ব' খ° ৪৮।২৮) বারুণীবল্লভ (পুং) বারুণ্যা বল্লভঃ, বারুণী বল্লভা যথেতি বা। বরুণ। (শ্লমালা)

 \* "বাহৃণেন সমাযুক্তা মধৌ কৃঞা ত্রোদেশী।
 গলায়াং যদি লভ্যেত স্ব্যগ্রহশতৈঃ সমা ॥
 বাহৃণং শতভিষা।
 শনিবারসমাযুক্তা সা মহাবাহৃণী স্মৃতা।
 গলায়াং যদি লভ্যেত কোটিস্গ্গরহৈঃ সমা ॥
 শভবোগসমাযুক্তা শনৌ শতভিষা যদি।
 মহামহেতি বিখ্যাতা ত্রিকোটকুলমুদ্ধরেৎ ॥

অত্র সংজ্ঞাবিধেঃ সার্থকিছায় নিমিত্তজেন মাসপক্ষতিথারেধাসস্তবং মহাবাকণীমহামহাবাকণ্যাব্রেথনীয়ে। তেন চৈত্রমাসি কৃষ্ণক্ষে ত্রেঘাদভাস্তিথৌ মহাবাকণ্যাং যথাযথং প্রযোজ্যং। ন চাত্র—

স্নানং কুৰ্ব্বন্তি যা নাৰ্য্যশচন্দ্ৰে শতভিষাং গতে। সপ্ত জন্ম ভবেষুস্তা হুৰ্ভগা বিধবা ধ্ৰুবম্ ॥ ত্ৰয়োদগ্ৰাং তৃতীয়াহাং দশন্যাঞ্চ বিশেষতঃ। শুস্থবিট্ক্ষত্ৰিয়াঃ স্নানং নাচৱেষুঃ কথকন॥

ইতি প্রচেতোপ্নবালিবচনাত্যাং স্ত্রীণাং শৃদ্রাদীনাঞ্চ স্থাননিষেধ ইতি বাচ্যং। ভোগায় ক্রিয়তে যত্ত স্থানং যাদৃচ্ছিকং নরেঃ।

তল্লিষিদ্ধং দশম্যাদৌ নিতানৈমিত্তিকং ন তু॥

ইতি হেমাজিধৃতবচনেন রাগ প্রাপ্তস্নান এব নিবেধাৎ নক্ষত্রেংপি তথাকলনাং।

অত্ত ত্রেমাদখ্যাং পূর্ণায়াং পূর্ব্বাত্তেরকালে নক্ষত্রাদিগদ্ধে পরদিনে
পূর্ব্বাত্তে তিথিনক্ষত্রলাভেংপি পূর্ব্বদিন এব স্নানং। রাত্রাবৃপি বারুণ্যাদিরু
গঙ্গায়াং স্নানং।

দিবা রাজোঁ চ সন্ধানাং গলানাঞ্জনসকতঃ। স্লাতাশ্বমেধনং পুণাং গ্রহেহপুণাদ্ভতেজ্ঞালৈঃ॥" ( তিথিতত্ত্ব ) বারুণীশ (পুং) বারুণীপতি, বরুণ। বারুণেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বারু প্ত (পুং ক্লী) বৃ-উণ্ড। > ফণীদিগের রাজা। ২ নোসেক-পাত্র। নোকার জল সেকের পাত্র, চলিত ফাটকে। ২ কর্ণমল, কাণের খইল। ৩ নেত্রমল। (মেদিনী)

ব†রুজী (স্ত্রী) বারুও গোরাদিছাৎ ঙীষ্। দারপিণ্ডী। (মেদিনী) ব†রুদ্ (তামিল) সোরা গন্ধকাদি মিশ্রিত চূর্ণবিশেষ। [বর্গ্য'ব' দেখ]

বারুদ্থানা (পার্মী) বারুদ প্রস্তুতের স্থান, বারুদের কার্থানা।

ব্রণ্রুণ্য ( তি ) বরুণ বা বারুণী সম্বন্ধীয়।

বারত (পুং) ১ অগ্ন।

বারেক্ (দেশজ) একবার।

বারেকদিগর (পারদী) পুনরায়।

বারেন্দ্র (পুং) গোড়দেশান্তর্গত প্রাসিদ্ধ জনপদ ও তজ্জনপদ-

নারায়ণপালের তাম্রশাসনে ইক্সরাজ নাম দৃষ্টে কেহ কেহ বরেক্রের প্রাচীন নাম 'ইক্র' স্থির করিয়াছেন, কিন্তু পালরাজবংশ শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে, রাজা ধর্মপালের সমসাময়িক ইক্র-রাজ বা ইক্রায়ধ কান্তকুজের অধিপতি, তাঁহার সহিত বরেক্রের কোন সংস্রব নাই। গৌড়াধিপ বল্লালসেনের দানসাগরে বরেক্রের প্রাচীন নাম 'বরেক্রী' দৃষ্ট হয়।

বরেন্দ্রে বাস অথবা এই স্থানের অধিবাসীর সহিত যাহারা সামাজিক যৌনসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই বারেক্র বলিয়া পরিচিত। দিখিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"পদানভাঃ পূর্বধারে ব্রহ্মপুত্রন্ত পশ্চিমে।
ব্রেক্রসংজ্ঞকো দেশো নানানদনদীযুতঃ ॥ ৭৫৫
শতার্দ্ধিয়োজনৈয়ু জো দেশো দর্ভাদিসংযুতঃ ।
উপবঙ্গসমীপে চ মলদশু চ দক্ষিণে ॥ ৭৫৬
ঘর্ষরা সরিতাং ক্ষুদ্রা বহতে যত্র বৈ সদা ।
পর্বতানাং নিরসনং যত্র শত্রেণ কারিতম্ ॥ ৭৫৭
কারস্থা বহুলা যত্র ব্রাহ্মণশু চ মন্ত্রিণঃ ।
স্থানে স্থানে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ভাবিনো রাজ্যকারিণঃ ॥
মৎস্থানাং জলজন্তু নাং থাদকাঃ প্রায়শো জনাঃ ।
দেবীভক্তা বিষ্ণুভক্তাঃ প্রাণিনো হি বরেক্রকে ॥" ৭৬৩

অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্ব্বধার হইতে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমে নানা নদনদীযুত বরেন্দ্র নামক দেশ। এই দেশ শতার্দ্ধযোজন বিস্তৃত ও দর্ভকুশাদিসংযুত, উপবজের নিকট ও মলদের দক্ষিণে অবস্থিত। যেখানে ঘর্ষরা নামক ক্ষুদ্র সরিৎ নিয়ত বহিতেছে, বেখানে ইক্র কর্তৃক পর্বতগণের নিরদন হইয়াছিল, বেখানে বছ-সংখ্যক কারস্থের বাস ও কারস্থেরা ব্রাহ্মণের মন্ত্রিত্ব করিয়া থাকে, স্থানে স্থানে দ্বিজাতি সকলই রাজত্ব করিতেছেন, বেখান-কার অধিবাসী প্রায়শঃ মৎস্থাদি জলজন্ত থাইয়া থাকে এবং সাধারণে দেবীভক্ত অথবা বিকুভক্ত।

আবার ভবিষ্য ব্রহ্মথণ্ডে লিখিত হইয়াছে—
"পদ্মাবত্যাঃ পূর্ব্বভাগে দেশো জলময়ো মহান্।
বরেক্তদেশো বিজ্ঞেয়ঃ শস্থাট্যঃ সর্বাদা নূপ ॥
বরেক্তবাসিনঃ সর্ব্বে শিবভক্তিপরায়ণাঃ।
মত্যমাংসরতা প্রায়া ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

অর্থাৎ পদ্মানদীর পূর্বভাগে এক জলময় দেশ আছে, তাহা ষরেক্র নামে খ্যাত ও সর্বাদা শশুপূর্ণ। কলিকালে বরেক্রের লোকেরা সকলেই প্রায় শিবভক্ত ও মছামাংসরত।

খৃষ্ঠীর ১৩শ শতাব্দীর প্রথমাংশে প্রাসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্হাজ লিথিরাছেন—গঙ্গার ধারে লক্ষণাবতী রাজ্যের
ছইটা পক্ষ, তন্মধ্যে পশ্চিমাংশ 'রাল' (রাঢ়) নামে এবং
পুর্বাংশ 'বরিন্দ' (বরেন্দ্র ) নামে অভিহিত। পশ্চিমাংশেই
'লখনোর' (লক্ষণনগর) এবং পূর্বাংশে 'দেওকোট' অবস্থিত।\*
দিখিজয়প্রকাশ, ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড ও মিন্হাজের বর্ণনা হইতে
মনে হয় বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজসাহী, বগুড়া ও
পাবনা এই কয় জেলার অধিকাংশ এবং রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের কতকাংশ বরেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

যাহা হউক উত্তরে কোচরাজ্য, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে মহানলা ও পূর্বেক করতোয়া ইহার মধ্যস্থ ভূথও বরেক্রভূমি বা বারেক্র নামে কথিত হয়। উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ পর্যান্ত নির্দেশ হইলেও করতোয়া নদীর যে শাখা পশ্চিমমুখী হইয়া বর্তমান দিনাজপুর সহরের মধ্যভাগ দিয়া মহানদার সহিত মিলিত হইয়াছিল বলিয়া স্থানীয় প্রবাদ আছে তাহার দক্ষিণতীরস্থ জনপদ সকল বারেক্রদেশের অন্তর্গত থাকাই সন্তব-পর। কেহ কেহ বারেক্রের পশ্চিমসীমা কুশীনদী নির্দারণ করেন। কুশীনদীকে পশ্চিম সীমা নির্দারণ করিলে, মগধের আয়তন থর্ব্ব হইয়া পড়ে। প্রাপ্তক্ত নদীসমূহের দারা তাহার উভয় তীরবর্ত্তী স্থানের অধিবাসিগণের ভাষা ও আচার ব্যবহার ও বেশভ্ষারও প্রার্থক্য স্টিত হইতেছে। বর্তমান পূর্ণিয়াজেলায় ক্বফগঞ্জ মহকুমা মহানদা নদীর মধ্যস্থ একটা

Raverty's Tabakat-i-Nasiri, P. 585-86. মিন্হাল বাহাকে
পূর্ব ও পশ্চিম বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই দক্ষিণ ও উত্তর ধরিতে
হইবে।

দ্বীপের মধ্যে সংস্থাপিত। এই মহকুমার অধিবাসিগণের ভাষা তাহাদিগের পূর্ব্বদিক্স্থ প্রতিবাদী দিনাজপুর জেলার অধিবাসিগণের অন্ধর্মণ পূর্ণিয়া জেলা যে অংশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সহিত ইহাদিগের ভাষাদির পার্থক্যভাব অবলোকন করিলে অতি প্রাচীন সমরে বারেজ্রদেশের দীমাঘটিত যে গুঢ় রহস্ত বর্ত্তমান ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। \* ফলতঃ দিনাজপুর জেলার পশ্চিম ভাগের ভাষা বাঙ্গলা-হিন্দীমিশ্রিত। পূর্ণিয়ার ভাষা বিশুদ্ধ মাগধী নহে।

পদানদী উত্তর দিকে ক্রমে অনেক সরিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান নদীরা জেলার কুঞ্জিয়া নামক স্থানের প্রাপ্তভাগে গড়ই নামক যে নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাও এক সময়ে পদানদীর গর্ভ ছিল। বর্ত্তমান বাগড়ীর উত্তর দিক্স্থ অনেকস্থল এমন কি পশ্চিমে ভাগীরথী তীরস্থ নবদীপ হইতে পূর্বাদিকে প্রতাপাদিত্যের যশোর নগরেও উত্তর ভাগ দিয়া সেনবংশীয় রাজগণের সময় একটী বিশালনদী প্রবাহিত ছিল, তাহা ঐ প্রদেশের অবস্থা নিরীক্ষণ করিলেই ব্রিতে পারা যায়। এমন কি স্থানে স্থানে শপ্রার থাড়ী" নামে কোন কোন নিম্নস্থান অভাপিও পরিচিত হইতেছে।

করতোয়া নদীর যে শাখা দিনাজপুর জেলায় আত্রেয়ী
নদীর সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহা ও মূল করতোয়া নদী
বর্ত্তমান তিন্তা বা ত্রিপ্রোতা ইংরেজ শাসনের প্রারম্ভ সময়ে
পরতর বেগশালী হওয়ায় মূল করতোয়া ও তাহার ঐ শাখা
বিলুপ্রপ্রার হইয়াছে। দিনাজপুর প্রদেশে, পর্বত হইতে
আগত কতিপয় ক্ষুদ্র প্রোতঃ আত্রেয়ী নদীতে পতিত হইত।
কাল প্রভাবে ঐ সকল প্রোত রুদ্ধ ও মহানন্দা নদীর পূর্বাভিমুখী শাখা সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। একদা বারেক্রদেশ আত্রেয়ী,
করতোয়া ও মহানদীর শাখা প্রশাখায় স্থশোভিত ছিল। প্রাচীন
বিলুপ্ত ও বিশ্বস্ত জনপদসমূহের ভগ্গাবশেষপরিচিক্ত ঐ সকল
নদীতীরবর্ত্তী স্থানের স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছে। অভ্যাপিও
দেবীর মহাস্থানমন্ত্রে অভ্যান্ত পবিত্র নদীর সহিত আত্রেয়ী ও
করতোয়ার নাম উচ্চারিত হয়। আত্রেয়ী ও করতোয়া উভয়
নদীই একদা সমন্তের সহিত মিলিত হইয়াছিল। †

বাবেন্দ্র দেশের নাম কেন হইল তৎসম্বন্ধে নানা জনে নানা

কথা বলিতেছেন। কেহ অনুমান করেন, একদা পৌষ-নারায়নী-মহাযোগে পাল উপাধিধারী দাদশজন রাজা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এদেশে উপস্থিত হয়েন। কিন্তু পথের হুর্গমতা জন্ত পথি মধ্যেই যোগের সময় অতিবাহিত হওয়ায় ভবিষ্যতে মহাযোগের প্রতীক্ষায় তাঁহারা করতোয়া তীরস্থ বিভিন্ন স্থানে বাদ, রাজ্যস্থাপন ও রাজধানী নির্মাণ করেন। তজ্জ্মতই বার + ইন্দ্র = বারেন্দ্র নামের সহিত বারেন্দ্র (দেশ) নামের উৎপত্তি। স্থানীয় কিম্বদন্তী ইহাই সমর্থন করে। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাকে অল্রান্ত সিদ্ধান্ত মনে করা যায় না। বারেন্দ্র ক্লাচার্য্যগণ বলেন যে "বরিন্দা" (রাজসাহীয় পশ্চিম) নামক স্থানে প্রত্য়েম নামক ব্যক্তির নামান্ত্রসারে প্রত্য়েম্বর নাম-ধেয় হরিহরম্ন্তি স্থাপিত ও বরেন্দ্রশ্বর কর্তৃক তদীয় শাসিতদেশ বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অঙ্গ, বন্ধ, কলিঞ্ধ, পুণ্ডু ও গৌড় † প্রভৃতি দেশ নামের উৎপত্তি মূলে ঐ ঐ নামধের রাজার নামানুসারে রাজ্যের নাম-করণ দেখিরা কুলাচার্য্যগণ বরেক্রশুর হইতে বারেক্র দেশের নামকরণ করিয়া থাকিবেন। যাহা হউক রাঢ় ও বরেক্র এ ছই নামের বহুল প্রচলন বাঙ্গালার বৌদ্ধ ও হিন্দু রাজগণের সময়েই পরিদৃষ্ট হইতেছে।

স্থপ্রসিদ্ধ গৌড মহানগরী বারেক্রদেশের পশ্চিমদক্ষিণ দিকে অবস্থিত। একসময়ে গঙ্গা ও মহাননা ঐ মহানগরীকে বেইন করিয়াছিল। কালপ্রভাবে গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া মহানন্দার কিয়দংশ গ্রাস করায় ঐ মহানগরীর প্রতি বারেল্র-**एएटमंत्र नावीमा ७**त्रा ट्यन मृद्य नी छ इरेग्नाट्ड विन्या प्रदन रंग । গৌড় মহানগরী ব্যতীত বর্ত্তমান মালদহ, দিনাজপুর, রাজদাহী ও বগুড়া জেলার মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু নুপালগণের কীর্ত্তিরাজির ভগাবশেষচিহ্ন বিভ্যমান আছে। মালদহ জেলার গোমস্তাপুর নামক স্থানে লক্ষণসেনের নির্ম্মিত প্রকাণ্ড দীঘি, দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে মহীপালদীঘি নামক অমানুষিক কীর্ত্তি ও রাজসাহী জেলাস্থিত থানা মান্দা ও সিংড়া প্রভৃতির এলাকা মধ্যে কতিপয় বৃহজ্জলাশয় ও বগুড়া জেলার অন্তর্গত থানা ক্ষেত্রনালের অধীন নান্দইল্দীঘি ও থানা শিবগঞ্জের অধীন শশার দীঘি (কথিত হয় যে স্কুধন্বা রাজার নামানুসারে ঐ দীঘি সুধৰার অপভংশ), নানাস্থানে সুখুছখুর দীঘিপুষ্করিণী ও ভদ্রাদীঘি প্রভৃতি, থানা দেরপুরের অন্তর্গত রাজবাড়ী নামক স্থানে সেনরাজগণের শেষ রাজধানীর পরিখা প্রভৃতি

<sup>\*</sup> Hunter's Statistical Account of Purnia.

<sup>†</sup> মহাভারত, বিষ্পুরাণ, কলপুরাণ প্রভৃতিতে করতোরামাহাল্য ঘণিত হইরাছে। [করতোরাশক দেখ]। দেবীর ভূকার স্থানমন্ত্রে আত্রেরী ও করতোরার নাম আছে।— "আত্রেরী তারতী গকা করতোরা সর্বতী।" বুকানন লাহেবের ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া ও হন্টার সাহেবের রঙ্গপুরের বিবরণ প্রভৃতিতে করতোরার বর্দ্ধানাব্দ্ধা লিখিত হইরাছে।

<sup>\*</sup> Cunningham's Archælogical Survey of India Vol XV.

<sup>+</sup> विक्पूत्रांग।

এবং জেলা পাবনার থানা রায়গঞ্জ ও পরগণা ময়মনসাহীর
অন্তর্গত নিমগাছী নামক স্থানে জয়সাগর দীঘি বর্ত্তমান আছে।
বগুড়া জেলার ও ক্রোশ উত্তরে করতোয়াতটে মহাস্থানগড় •
নামক যে স্থান আছে, চীন-পরিব্রাজকের বর্ণনাত্তমার
তাহাই পৌগুবর্জন নামক প্রাচীন জনপদ বলিয়া বর্ত্তমান
ঐতিহাসিকগণ প্রকাশ করেন। গরুড়স্তস্ত বা বদল নামক
প্রাচীন প্রস্তর্গতভিলিপি এই খণ্ডেই বর্ত্তমান আছে। উক্ত
মহাস্থান ও মঙ্গলবাড়ী ব্যতীত, যোগীরত্বন, ক্ষেত্রনালা,
দেবীকোট, দেবস্থান, বিরাট, নিমগাছী, ভ্রানীপুর, থালতা,
চৈত্রহাটী ও কুগুমীকালীগা প্রভৃতি বহু জনপদ বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজত্বের বিগত স্থাতি বিহোষণ করিতেছে।

সেনরাজগণের সময় হইতেই এদেশবাসী আহ্বাদ কায়স্থ ও নবশাথগণ বারেক্ত বিশেষণে পরিচিত হইতেছেন।

মুসলমান শাসনকালে রাজা গণেশ স্বাধীন হইয়াছিলেন। তিনিও বারেজ্রদেশবাসী ছিলেন।

ভবানীপুর, থালতা, চৈত্রহাটী প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন দেবসেরা সকল মুসলমানগণের সময় কিয়ৎকাল লুপ্ত ছিল। ভবানীপুরের মহামাতার বিষয় স্বতন্ত্র লিখিত হইয়াছে। শুনা যায় যে ঐ সকল সেবা রাজা মানসিংহের সময় পুনঃ প্রচলিত হয়। ঐ সকল সেবা কয়েকজন সন্যাসীর হস্তে থাকে পরে সাতৈলের জালারী গঠিত হইলে ঐ সকল সেবার ভার সাতৈলের রাজা গ্রহণ করেন। [সাতৈল শব্দ দেখ] সাতৈলের জামিদারী নাটোরের রাজা রামজীবন লাভ করিলে পর ঐ সমস্ত সেবা নাটোরের জামিদারীর অন্তর্গত হয়। সাতৈলের রাজার নির্দ্মিত মন্দিরাদি জীর্ণ হইলে পর নাটোরের প্রাতঃ স্মরনীয়া রাণী ভবানী ও রাজা রামক্ষণ নৃতন মন্দিরাদি নির্দ্মাণ করেন। নাটোরের সম্পত্তি নিলাম হইলে থালতা ও চৈত্রহাটী প্রভৃতির সেবা অন্ত ব্যক্তির হস্তে থায়। উক্ত দেবতাগণের পূজার মন্ত্র স্বতন্ত্র থাকা গুনা যায়। ত্রেগিৎসব প্রভৃতির সমস্ত পর্কাই ঐ সকল দেবতার নিক্টে হয়।

উক্ত থাকতা নামক স্থান প্রগণে ভাতুরিয়ার তপ্পে কুস্থী এবং বগুড়া ও রাজসাহী জেলার প্রায় সন্ধিন্তলে,রাজসাহী জেলার সিংড়া থানার অন্তর্গত ও শাস্তাহার হইতে বগুড়া জেলায়

যে রেলপথ গিয়াছে তাহার তালোড়া ষ্টেশন হইতে ৩।৪ মাইল দূর হইবে। থালতার দেবদেবা যে সময় আরম্ভ হয়, সম্ভবতঃ সে সময় নাগর নদী থালতার নিম্ভাগেই প্রবাহিত ছিল। নাগর ও তুলসীগঙ্গা প্রভৃতি করতোদ্ধার শাখা। থালতেশ্বরী মহামাতার মূর্ত্তি একহন্ত পরিমাণ দীর্ঘ। শ্রীমূর্ত্তি সর্বাদ। বস্ত্রাবৃতা থাকেন। পুরেছিত ব্যতীত অন্ত কেহই শ্রীসুর্শ্তর বস্তাদির পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। খালতেশ্বরীর বাবহার জন্ম রৌপ্যপাছকা আছে। পুরোহিতবংশে শিষ্যামুক্তমে মহামাতার পূজার পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি লাভ করিতে হয়। গত হুই বারের বিশাল ভূকম্পনে সাতৈলের রাজার প্রান্ত শ্রীমন্দির এককালীন ধ্বংসপ্রাপ্ত জনাটোরের রাজার নিশ্মিত মন্দির্জ অতিজীর্ণ ও বাদের অযোগ্য হইরাছে। মহামাতার পুরীর বহির্ভাগে একদিকে কালীদহ নামক বুহজ্জলাশয় ও অপর দিকে একটা দীর্ঘ পরিধা ছারা বেষ্টিত। পুরীর মধ্যভাগে মহামাতার मिल्टियत अन्हां दिएक किनिकास मूटन विकास नाधनरविष् আছে। কথিত হয় যে, সাতৈলের রাজা রামক্রফ ঐ স্থানেই সাধনা করিতেন। অতি পূর্বে হইতেই প্রতিদিন মংশ্র মাংস ইত্যাদি বিবিধ ভোগের নিয়ম ছিল। বর্ত্তমান সেবাইত রায় বনমালী রায় বাহাতুর মৎস্থমাংস ভোগের ও বলিপ্রদানের প্রথা রহিত করিলেও থালতেখরীর পূজাদি তান্ত্রিক মতেই সম্পন্ন হয়।

উক্ত নিমগাছী নামক স্থানের অদ্বে চৈত্রহাটী নামক স্থানে যে দশভূজা মূর্ত্তি প্রায় তিনহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ একথণ্ড প্রস্তব্যে থোদিত আছে, তাহা স্বরথরাজার স্থাপিত বলিয়া জনশ্রুতি চলিতেছে। নিমগাছী নামক স্থান বিরাটের দক্ষিণ গোগ্রহ না হইলেও তথায় জয়পাল নামক পরাক্রান্ত রাজা জয়সাগর নামক দীঘি খনন ও বহুবিধ মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তৎকর্তৃক উক্ত দশভূজামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিচিত্র নহে। এখানে তাত্রিক প্রথা মত মৎস্থমাংসাদি ভোগের নিয়ম জ্ঞাপি। চলিততেছে।

জেলা পাবনা, খানা চাটমহরের অনতিদুরে সাতৈলবিলের মধ্যে ও রুদ্ধ আত্রেদ্ধী নদীতীরে সাতৈলের রাজধানীর কালিকামুর্ত্তি, উক্ত জেলার থানা হলাইর অধীন শরগ্রামের নাগবংশের স্থাপিত কালিকা মূর্ত্তি, জেলা রাজসাহীর খানা বাগমারার অন্তর্গত রামরামা নামক স্থানে তাহেরপুরের ভৌমিক জমিদারগণের স্থাপিত শ্রীমূর্ত্তি ও দিনাজপুরের কালিকামূর্ত্তি প্রভৃতি শাক্তপ্রভাৰ কালের বহুত্র দেবমূর্ত্তি ও দেবস্থান এই প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

রাণী ভবানী নাটোর হইতে ভবানীপুর মাইবার জন্ম একটা

<sup>\*</sup> এই স্থান কাঁকজোল বা রাজমহল হইতে ৬০০ লি বা ১০০ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। চীনপরিবাজক পৌও বর্ধনের আয়তনের মহিতও পৌও বর্ধনদেশ অনুমান করিয়াছেন। কারেন্দ্রদেশের আয়তনের মহিতও পৌও বর্ধনদেশ নমান হইতেছে। মহানন্দা, পন্থা ও করতোরা নদীর প্রাচীন গতি বিশেষ বিবেচা। বর্তমান পাবনা কথনই পৌও বর্ধননগরী নহে। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 480.)

প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করেন। ঐ রাজপথের স্থানে স্থানে ইউক্তাথিত বাঁধের ভ্যাবশেষ, স্থানে স্থানে ছার্লালার পৃষ্করিণী প্রভৃতি ও ঐ রাস্তার নিক্টবর্ত্তী কোন স্থানে রাণীর হাট নামে একটী স্থান বর্ত্তমান আছে। সাতৈলের রাণী সত্যবতী ও নাটোরের রাণী ভবানীর নির্মিত রাজপথ "রাণীর জাঙ্গাল" নামে পরিচিত। মুসলমান রাজস্বকালে রাজসাহীর চারঘাট অঞ্চল হইতে যে একটা রাজপথ, মুরচা-সেরপুর অভিমুখে ও তথা হইতে রঙ্গপুর দিয়া আসামপ্রাদেশে যাইবার পথ ছিল\*, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ সকল রাজপথ ব্যতীত ভীমের জাঙ্গাল নামক রাজপথের ভ্যাবশেষ স্থানে স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। [বিরাট শন্ধ দেখ।]

বৌদ্ধ ও হিন্দ্রাজত্বলালে একজন প্রধান রাজার সময় যে কতিপর সামন্ত রাজা বর্তমান ছিলেন, তাহা নানা স্থানের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্টি করিলেই প্রতীয়মান হয়। পালউপাধিধারী দ্বাদশ নরপতি পৌষনারায়ণী স্নানে আসিয়া এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করুন বা নাই করুন অথবা পঞ্চপাগুবের আশ্রমদাতা বিরাট এদেশের রাজা হউন বা নাই হউন, বরেক্রের নৈসর্গিক অবস্থা ও বর্তমান ভগ্নাবশেষপূরিত বিবিধ স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, একদা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্রাজার সমষ্টিতে যে বারেক্রদেশ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ বোধ হয় না।

মুসলমানগণ বঙ্গাধিকারপূর্ব্বক সৈত্ত-সংগ্রহ জন্ত অনেকগুলি জারণীরের স্টি করেন। তাহেরউল্লা থাঁর নামামুসারে তাহেরপুর পরগণার ও লম্বর খাঁর নামামুদারে লম্বরপুর প্রভৃতি পরগণার নামকরণ হওয়ার প্রবাদ আছে। শুনা যায় যে পাঠানগণের সময় লম্কর খাঁর জায়গীর সমস্তই প্রার উত্তর তীরে ছিল ; পরে পদ্মানদীর গভি পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ পরগণার অনেক স্থান পদার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী হইয়াছে। ঐ রূপ জায়গীরপ্রথা-প্রচলনের সময় বারেক্ত দেশে যে জমিদার ছিল তাহা রাজা গণেশ বা কংসের নামের দারাই বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থেও বিভিন্ন জমিদারের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। নরোত্তম ঠাকুরের পিতা থেতরী অঞ্চলে প্রতাপশালী জমিদার ছিলেন। পঞ্চদশ খুষ্টাব্দের মধ্যভাগে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে তাহেরপুর, সাতৈল ও পুঠিয়া প্রভৃতি ও কামস্থলাতির মধ্যে দিনাজপুর ও বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। সাতৈলের জমিদারীর বিলোপের সহিত নাটোরজমিদারীর স্ষ্টি হয়। এই প্রদেশে ওঁড়িজাতীয় হবলহাটীর জমিদারও অতি প্রাচীন বটে।

মুসলমান শাসনের প্রথমভাগে বারেক্রদেশ হইতে অনেক

লোক পূর্বাদিকে বঙ্গভাগে পলায়ন করিয়াছিল। পূর্ব্বে সময় সময় মহামারীতে লোকক্ষয় ঘটিত। ১১৭৬ সনের মন্বস্তরে জনসংখ্যা স্থাস হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তৎপরে অনেক স্থানেই ম্যালেরিয়ার প্রাহর্ভাব হইতেছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজস্বকালের প্রাচীন জনপদ মধ্যে কয়েক স্থানের বিবরণ পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন পাহাড়পুর, যোগীর ভবন, আমাই, ঘাটনগর, দেবোরদীঘি, ক্লেত্রনালা, দেবীকোট, দেবস্থান এবং মুসলমান রাজস্বকালের দ্বিতীয় রাজধানী হজরৎ পাঞ্যার সংক্ষেপ-বিবরণ নিমে লিখিত হইল।

পাহাডপুর।

আত্রেয়ী নদীত টস্থ পত্নীত লার দশক্রোশ পুর্বেও প্রসিদ্ধ মহাস্থান গড়ের প্রায় পনের ক্রোশ পশ্চিমে জামালগঞ্জের অপর পার্যেও দার্জিলিং রেলপথের ছইক্রোশ পশ্চিমে পাহাড়পুর গ্রাম অবস্থিত। বুকানন সাহেব ইহাকে "গোয়াল ভিটা" বলিয়াছেন।

বহির্দ্দিকে প্রায় পনের শত ফিট সমচতুক্ষোণ বৃহৎ একটা খেরের মধ্যস্থলে ৮০ ফুট উচ্চ মৃত্তিকা স্কুপ আছে।

উক্ত শুপ্টী একটা দেবালয়ের ভগাবশেষ মাত্র। শিব, ছুর্গা, কালী ও নানারূপ প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত ইষ্টকথণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত আছে। প্রাচীন লোকের মূথে শুনা যায় এই স্থানে বাণলিন্দ সংস্থাপিত ছিল।

## যোগীর ভবন।

যমুনা নদীর তীরে পাহাড়পুর হইতে ৮মাইল পশ্চিম —উত্তর-পশ্চিম কোণে, মঙ্গলবাড়ীর ঐ পরিমাণ দক্ষিণপশ্চিম কোণে যোগীর ভবন। এইস্থানে অর্দ্ধপ্রোথিত গুহাযুক্ত একটা আশ্চর্য্য মন্দির আছে, এইজন্ম ইহা যোগীর গুহা বা (যোগীর গুফা) নামে অভিহিত। বুকানন বলেন যে, অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ মধ্যে যে মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় তাহা রাজা দেবপালের বাসস্থান। ঐ স্থানের লোকেরাও উহাকে রাজা দেবপালের ছত্রী বলিয়া থাকে। এই মন্দিরোপরি কোনরূপ লিপি দৃষ্টি-গোচর হয় না। মহাস্থান হইতে ইহা ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। প্রবাদ এই, গুহা হইতে মহাস্থানে যাইবার একটা মুডঙ্গ ছিল, উহার মধ্যে একটা শিবলিঙ্গ আছে। প্রবেশ-পথের দক্ষিণে ও বামদিকৈ তুলসী ও বিষবেদী। সন্মুখ ভাগে যোগীর থাকিবার আশ্রম। গুহার দক্ষিণে হুইটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। উহার একটাতে সাধারণ লিঙ্গ ও অপরটাতে ব্রন্ধলিঙ্গ আছেন। এই শেষোক্ত লিঙ্গের চতুর্মুথ দেখা যার, কিন্ত ইহার পঞ্চমুখ থাকাই সম্ভব। ভাষার মন্দিরের বাহিরে তিন ফিট ৭ ইঞ্চি দীর্ঘ স্থলর একটা চতুর্ভ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। ইহা ব্যতীত

<sup>\*</sup> Stuart's History of Bengal.

একটা শিশু কোলে করিয়া ভগ্ন স্ত্রী-মূর্ত্তি আছে। ওয়েষ্ট মেকট বলেন যে উহা মায়াদেবী বৃদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন। মায়া-দেবীর ঐরূপ শায়িত-মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। ক্ষেত্রনালাতেও (থেতনাল) ঐরূপ একটী মূর্ত্তি আছে।

## আমাই বা আমারি।

যোগী-গুহার প্রায় দেড়কোশ দক্ষিণপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। পূর্ব্বপশ্চিমে গ্রামথানি এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ। কয়েকটী পুদ্ধরিণী ও ভাস্করকার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। আমারির দেড় মাইল উত্তরপশ্চিমে বৃন্দাবন নামক স্থানে কতিপয় প্রতিমূর্ত্তি ও একটা স্থন্দর "অষ্টশক্তি" মূর্ত্তি আছে। শিব-তলাতেও বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্ত্তি বিগ্রমান। শেষোক্ত স্থানে চৈত্র মাসে মেলা হয়।

## ঘটিনগর।

আতেরীতটস্থ পত্নীতলা হইতে ১২শ মাইল পশ্চিম, দক্ষিণপশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এইস্থানে ও ইহার চতুর্দিকে প্রাচীন
ইপ্তকাদি দৃষ্টিগোচর হয়। এখানে হুইটা ক্ষুদ্র মন্জিদ আছে।
এইস্থানের এক মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থানীয় জমিদারদিগের
স্থাপিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বের ভগ্নমূর্ত্তি বিভ্যমান। জমিদারদিগের কাছারীটাও উচ্চ স্তৃপের উপর পুরাতন ইপ্তকে নির্মিত।

# দেবোরদীখি।

ঘাটনগরের ৯ মাইল উত্তরে দেবোরদীঘি নামক বৃহৎ । জনাশয়। ইহা সমচতুদ্ধোণ, প্রায় ১২০০ শত ফিট হইবে। দ্বাদশ ফিট গভীর জল, মধ্যস্থলে একটা প্রস্তরস্তম্ভ আছে। উহা জলের উদ্ধে ১০ ফিট দৃষ্টিগোচর হয়। পঙ্কমধ্যে উহার অনেকাংশ নিমজ্জিত রহিয়াছে। শুনা যায়, বৈশাথের প্রথর উত্তাপে অধিক পরিমাণে জল শুদ্ধ হইলে উক্ত স্তম্ভগাত্রস্থ খোদিত লিপি দৃষ্টি-গোচর হয়। বুকাননের অনুমান, এক সহস্র বৎসর পূর্বের ধীবর রাজা ইহা খনন করেন। ঠিক এই সময় দেবপাল বরেন্দ্রের অধিপতি ছিলেন। স্কুতরাং ইহাকে দেবপালের নামানুসারে দেবোরদীঘি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

#### কেৰেনালা।

ইহা সাধারণতঃ ক্ষেতনাল নামে পরিচিত। দিনাজপুর হইতে বগুড়া পর্যান্ত বৃহৎ রাজপথের মধ্যে দিনাজপুর হইতে ৬০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও বগুড়া হইতে ২৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে এইস্থান অবস্থিত। এখানে বগুড়ার অধীন একটী থানা আছে।

এই স্থানে প্রাচীন ইষ্টক স্তৃপ ও বৃহৎ জ্বলাশর ও পাষাণ প্রতিমৃত্তি বিজ্ঞান আছে। থানার দক্ষিণে অবস্থিত মৃত্তিকা স্থাবে উপরিভাগে ১২ ফিট দীর্ঘ ও ৯ ফিট প্রশস্ত একটী ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরের ভগ্গাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইথানে একটী পুরুষ- মূর্ত্তি অশ্বথরকের শিকড়ে অদ্ধাচ্ছাদিত অবস্থার এবং ১ ফুট ১০
ইঞ্চু উচ্চ ও ১১ ইঞ্চ প্রশস্ত একটা চতুর্ভু জ বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে।
এতদ্ভিন্ন তথার প্রায় ১ ফুট ১০ ইঞ্চ দীর্ঘ একটা আশ্চর্যা স্ত্রীমূর্ত্তি
হাঁটু ভাঙ্গিরা বামহন্তের উপর মন্তক স্থাপন করিরা বামপার্শে
শারিতা, ও তৎপার্শ্বে একটা শিশু শরান রহিয়াছে। মন্তকের
দিকে একজন স্থা চামর ব্যজন ও অপর দাসী পদসেবা করিতেছে। উহার দক্ষিণ হল্তে একটা পুষ্প ও মন্তকের উপর
গণেশাদি দেবতার ক্ষুদ্র চিত্র। শ্যারে নিম্নে ফুলফলপূর্ণ সাজি।
উহার পাদদেশে দেবনাগর অক্ষরে প্রাচীন খোদিত লিপি আছে।

থানার উত্তরে কিয়দ্বে একটা পুন্ধরিণীর নিকট মহাদেবের ভগ্ন মন্দির। এথানে ৪টা প্রধান মূর্ত্তি আছে। একটা পূর্বেবর্ণিত স্ত্রীমূর্ত্তি। ঐ সঙ্গে ইহাতে নবগ্রহের চিত্র দেখা যায়। এ মূর্ত্তিটী ২ ফিট ৬ ইঞ্চ দীর্ঘ ও ১ ফুট উচ্চ। ২য়টা হরগোরী মূর্ত্তি। চতুর্ভু জবিশিষ্ট হর, গোরীকে চুন্ধন করিতেছেন। ০য়টা ৩ ফুট উচ্চ চতুর্ভু জবিশিষ্ট হর, গোরীকে চুন্ধন করিতেছেন। ০য়টা ৩ ফুট উচ্চ চতুর্ভু জ বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৪র্থ টা একটা ক্ষুদ্র মূর্ত্তি উপবেশন করিয়া আছে। ওয়েষ্টমাকট ইহাকে বৌদ্ধমূর্ত্তির বিলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। সোভাগ্যবশতঃ একটা প্রতিমূর্ত্তির নিয়দেশের ভগ্ন উপপীঠ মধ্যে দেবনাগরে বৃদ্ধস্ত্রের কিয়দংশ লিখিত আছে। যথা—

"যে ধর্মহেতুপ্রভাবাহেতু" ইত্যাদি ক্ষেত্রনালার ৬।৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বদিকে নাদিয়ালদীঘি। উক্ত দীঘির মধ্যস্থলে একটী ইষ্টকনিশ্বিত প্রাচীর আছে।

দেবীকোট।

পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বভিটে দেবীকোট নামক প্রাচীন হর্গ
সংস্থাপিত। এই স্থানটী পাপুয়ার ৩৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে ও
দিনাজপুরের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিমে এবং গোড়ের প্রাচীন
হর্গের ৭০ মাইল উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এক সময়ে
দেবীকোট যে বৃহৎ জনপদ ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।
এখনও নদীতটের প্রায় ৩ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ইহার চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। কিংবদন্তী এই য়ে, এইস্থানে বাণরাজের হর্গ ছিল।
হিজরী ৬০৮ হইতে ৬২৪ পর্যাস্ত গিয়াসউদ্দীন্ রাজত্ব করেন।
ইহার সময়ে লক্ষ্ণাবতী হইতে দেবীকোট পর্যাস্ত একটী প্রাশস্ত

বর্ত্তমান দেবীকোট যে প্রাদেশে অবস্থিত পূর্ব্বে তাহার নাম "দেবীকোট সহস্রবীর্যা" ছিল।

দেবীকোটের হুর্নের অংশে তিনটী পরিথা আছে এবং উহা
দৃচ মৃন্ময় প্রাচীর দারা পরিবেষ্টিত। যাহাকে লোকে সচরাচর
হুর্ন বলে, তাহা নিবিড় জঙ্গলাবৃত। তন্মধ্যে মহয়ের প্রবেশ
অসম্ভব। গড়ের আয়তন প্রায় ২০০০ ফিট স্মচতুদোণ, হুর্নের

দক্ষিণপশ্চিমকোণে স্থলতান শা'র মসজিদ এবং "জীব" ও "অমৃত" নামক ছইটী কৃপ। এই স্থান ও পূর্ব্ববর্ণিত মহাস্থান বোধ হয় একইরপে হিন্দুগৌরববিচ্যুত হইয়াছে। এখানে "জীবকুও" আর মহাস্থানে জীয়ৎকুও বিভ্যান।

দেবীকোটের উত্তরে প্রায় > • • ০ ফিট সমচতুকোণ মৃৎপ্রাচীরের বেষ্টন এবং তহত্তরেও প্রায় ঐরূপ রৃহৎ মৃৎপ্রাচীর।
এতহ্তর্যুই প্রশস্ত থাল দৃষ্ট হয়। উত্তরদিকের বেষ্টনের উত্তরপশ্চিমকোণে সাবোব্যারির মসজিদ। বুকানন এবং কানিংহাম
উত্তর্যেই এই স্থান কোন রৃহৎ হিন্দু দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষের
উপর নির্মিত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। এই স্থানেই কানিংহাম্ সাহেব কতিপয় প্রস্তর ও ইষ্টকে খোদিত হিন্দু শিল্প দেথিয়া
ছিলেন। পুনর্ভবানদীর অপর পারে পীর বাহাউদ্দীনের মসজিদ।

গড়বেষ্টিত স্থান দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল। ইহার দক্ষিণদিকে দমদমা বা সেনা-নিবাসের স্থান। দমদমা হইতে তুইটা বাঁধ
বিশিষ্ট পথ পূর্ব্বদিকে "দোহাল দীঘি" ও "কালাদীঘি" নামক
বৃহৎ জলাশয়ের নিকট গিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত দীঘির পূর্ব্বপশ্চিমে
দৈর্ঘ্য দেথিয়া কানিংহাম সাহেব মুসলমানগণের ক্বত মনে করেন।
কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমরা শেষোক্ত প্রকার হিন্দুগণের ক্বতও ক্তিপয় জলাশয় দেথিতে পাই।

কালাদীঘি দৈর্ঘ্যে চারি হাজার ফিট ও প্রস্থে আটশত ফিট। প্রবাদ,বাণাস্করের পত্নী কালারাণীর নামান্ত্রসারে ঐনাম হইয়াছে। উক্ত হুইটী জলাশয়ই দেবীকোটের হুর্গ হুইতে এক মাইল দূরে অবস্থিত।

দোহাল-দীঘির উত্তর তটে মোল্লা আতাউদ্দীনের আস্তানা।
এখানে যে মসজিদ আছে, তাহার এক দিকে কবরথানা ও এক
দিকে কিবলা (নমাজ) খানা। উহার ভিত্তিমূল প্রস্তর ও
তত্পরিভাগ ইপ্টক দ্বারা প্রথিত। ইহার গাত্রের চারিটী স্থানে
খোদিত পারস্তলিপি আছে। ১ম লিপিটাতে কৈকোয়াসের
নাম ও হিজরী ৬৯৭ সালের প্রথম মহরমের তারিথ, ২য় লিপিতে
গিয়াসউদ্দীনের নাম ও হিজরী ৭৫৬; ৩য় লিপিতে সামসউদ্দীন্
মজঃফর শাহের নাম ও হিজরী ৮৯৬ সাল লেখা আছে। ৪র্থ
লিপিটী গুম্বজে প্রবেশ করিবার পথে আলাউদ্দীনহুসেনের
রাজত্ব কালে হিজরী ৯১৮ সালে উৎকীর্ণ হয়।

দেবস্থালা :

ইহাকে সাধারণতঃ দেবথালা বলে। ইহাও একটা প্রাচীন হিন্দু নিবাস। দিনাজপুরের বড় রাজপথের সন্নিকটে পাঞ্মা হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এথানে কতিপয় বৃহৎ ও কুদ্র জলাশয় আছে; এথানকার হিন্দুমন্দিরের প্রস্তরাদি দ্বারা একটা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার গাত্রে যে লিপি আছে তাহা অতি আশ্চর্য্য। উহাতে বারবক শাহের নাম ও হিজরী ৮৬৮ সাল লিখিত। মসজিদের প্রদক্ষিণা মধ্যে কয়েকটী হিন্দুস্তস্ত। এখানেও একটী বাস্থদেব মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ আছে যে শ্রীক্লফ্ট যথন উষা হরণ করেন, সেই সময়ে তিনি পারিষদগণ সহ এই স্থানে অবস্থান করেন।

হজরৎ পাণ্ডুয়া।

ইহা মুসলমানগণের রাজধানী ছিল বলিয়া হজরৎ বিশেষণ প্রাপ্ত হয়। পাণ্ডুয়া নাম করণ সম্বন্ধে সাধারণের সংস্কার এই যে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসকালে এদেশে আইসেন ও সম্ভবতঃ এই স্থানে অবস্থান করায় তদনুসারে পাণ্ডুয়া নাম হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা ঠিক নহে।

পাণ্ডুয়ার দক্ষিণে দীর্ঘাকার অনেক জলাশয় বিভ্যান আছে। ইহা ব্যতীত হিন্দুমন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিহ্ন, আদিনা মস্জিদ, একলাথি গুম্বজ ও নুরকুত্ব আলম প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

ফিরোজ তোগ্লকের আক্রমণে ইলিয়াস শাহ পাণ্ডুয়া হইতে একডালা নামক স্থানে যাইয়া রাজধানী সংস্থাপন করেন। ইলি-য়াসের পুত্র সেকলর শাহ হিজরী ৭৫৯ হউতে ৭৯২ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। ইনি এই স্থানে থাকিয়া বৃহৎ আদিনা মস্জিদ নির্মাণ করান। গৌড়নগরে রাজধানী পরিবর্ত্তন হওয়ার পর হইতেই পাণ্ডুয়া ক্রমে শ্রীহীন হইতে আরম্ভ হয়।

ন্রকুত্ব আলমের মসজিদটী সাধারণতঃ ছয় হাজারী নামে পরিচিত। কুতব সাহেবের সেবার ব্যয়জয় ঐ পরিমাণ ভূমি বাদসাহ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ব্রকম্যান সাহেব বলেন, ইনি প্রসিদ্ধ আলা-উল হকের পুত্র। ইনি ৮৫১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। ইহার পার্ষের একটী অট্টালিকা মহম্মদ প্রথম দারা ৮৬৩ হিজরী ২৮ জিলহিজ্জতে নির্মিত। কানিংহাম সাহেব এই-টীকেই নুরকুতুব আলমের প্রকৃত গুম্বজ বলিয়া উল্লেখ করেন।

ন্রকুত্বের ছ-হাজারীর অল উত্তরেই সোনা মসজিদ।
ইহাতে উৎকীর্ণ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মুকদম
শাহ কর্তৃক ৯৯০ হিজরীতে ইহা নির্মিত ও নির্মাতার পূর্বপ্রকৃষ ন্রকুতুব আলমের নামানুসারে উহার নাম কুতৃবশাহী
মসজিদ হইয়াছে।

একলাথী শুষজটী সোনামসজিদের কিয়দ্র উত্তরে ও দিনাজপুরাভিমুথ পথের নিকটে অবস্থিত। বোধ হয় ইহার নিশ্মাণকায্যে একলক টাকা ব্যয় হওয়ায় একলাথী নাম হই-য়াছে। ইহার ইউকাদিতেও হিন্দুশিলিগণের ক্বত প্রতিমূর্তি স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে।

আদিনা মসজিদ কৈবল পাওুয়া বলিয়া নহে বন্ধদেশের মধ্যে একটা আশ্চর্য্য সামগ্রা বটে। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ছইশত হাত ও

প্রস্থে প্রায় দেড়শত হাত হইবে। ইহার প্রস্তরাদিতে হিন্দুভাবের খোদিত কারুকার্য্য দেখা যায়। ৭৭০ হিজরী ৬ রজবে
(১০৬৯ খুঃ অঃ ১৪ ফেব্রুয়ারী) ইলিয়াস শাহের পুত্র সেকন্দর
শাহ ইহা নির্মাণ করেন। ইহার মধ্যে নমাজ করিবার স্থানের
সন্মুখে আরব্য ভাষায় কোরাণের লিপি খোদিত আছে।

ইহা ব্যতীত সাতাইন দ্বর ও সেকেন্দরের মসজি<mark>দ না</mark>মক গৃহ ও অনেক ভগ্ন জট্টালিকার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

[ পাণ্ডুয়া দেখ। ]

বগুড়া সহরের ১২ মাইল উত্তরে "চাম্পাই" নগরের ভগাবশেষ। ঐ স্থানের বর্তমান নাম স্থানীয় ভাষামূ-সারে "চাঁদমুয়া" হইয়াছে। ঐ চাঁদমুয়া গ্রামের নিকট সোরাই গোরাই নামক হুইটী বিল আছে। বিলের আয়তন ক্রমে ধর্ব হইয়া আসিলেও সামাত নহে। তৎদৃষ্টে অহুমান হয় त्य शृद्ध कान तृश्य निष्ठा हिल। त्मात्राश विरालत मधास्त्र পদ্মাদেবীর ভিটা আছে। ঐ ভিটায় গতায়াতের জন্ম এক সময় ইষ্টকনিশ্বিত পথ ছিল এরপ প্রবাদ আছে। যাহা इडेक वित्नत जीत्रवर्जीष्टात देष्टरकत जभावत्मय पृष्टे दंत्र। জনশ্রতি—ঐ সকল কীর্ত্তি প্রসিদ্ধ চাঁদসদাগরের নির্ম্মিত। বগুড়া অঞ্চলের কোন কোন গদ্ধবণিক আপনাদিগকে চাঁদ সদাগরের ও বাসবেপে সদাগরের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। বারেক্রদেশে গন্ধবণিক্ জাতি একসময়ে ধনী বলিয়া কথিত হইত। জয়পুরহাট রেলপ্টেশনের দেড় মাইল পশ্চিমে বেলা-আওলা নামক স্থানে গদ্ধবণিক জাতীয় রাজীবলোচন মণ্ডল মূর্শিদাবাদের শেটবংশের স্থায় ধনী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজীবলোচন মণ্ডলের মৃত্যু হয়। বেলাআওলার দাদশ শিবমন্দির ঐ ব্যক্তির ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।\*

২ গোড়বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। বরেক্রভূমে আদি বাস হেতু বারেক্র নামে পরিচিত। † বারেক্র ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলগ্রন্থ পাঠে আমরা জানিতে পারি ব্যে ৬৫৪ শকে আদিশুরের অভ্যুদয়।

[ বঙ্গদেশ ও যশোবর্মদেব দেথ ]

এই সময়ই তিনি কনোজ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণানয়নের
উদ্যোগ করেন। তাঁহার আমন্ত্রণে শাণ্ডিল্যগোত্রজ ক্ষিতীশ,

ভরদাজগোত্রজ মেধাতিথি, কাশ্রপগোত্রজ বীতরাগ, বাংস্তগোত্রজ স্থানিধি ও সাবর্ণগোত্রজ সৌভরি এই পঞ্চ ধর্মাক্সা গোড়মগুলে আগমন করেন। বারেজ কুলজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই পঞ্চ বিপ্র আদিশ্রের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন, দেশীয় সকলে পাপকালনের জন্ম তাঁহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন, কিন্তু তাঁহারা কহিলেন যে বেদবেদান্তশান্তবিদের পাপ হয় না, এ কারণ প্রায়শ্চিত্ত নিম্প্রোজন। ইহাতে প্রস্পরে দারুণ বিরোধ উপস্থিত হইল। তথন সেই পঞ্চ বিপ্র সাতিশয় কুদ্ধ হইয়া গৌড়দেশে আদিশূরের সভায় ফিরিয়া আসিলেন। গৌড়াধিপ তাঁহাদের নিকট দেশের ব্যাপার অবগত হইলেন এবং পরম সমাদরে গঙ্গার অনতিদূরে বহু ধাতাযুক্ত স্থানে বাস করাইলেন। সে সময় রাচ্দেশে নীতি ও মন্ত্রিশারদ সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। রাজা পঞ্চবিপ্রকে পুনরায় একদিন আমন্ত্রণ করিরা আনাইলেন এবং নিজ রাজ্যে ব্রাহ্মণপ্রতিষ্ঠার জগু সপ্তশতী কন্তার সহিত তাঁহাদিগের বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহের পর সেই পঞ্চ বিপ্র রাঢ়দেশে আসিয়া খণ্ডরালয়ের निक्टेरे वान कतिरानन । यथाकारण छांशामत मृजू रहेल।

কান্তকুজবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠাদি পুত্রগণ স্ব স্থ পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া বথাক্রমে প্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী কোন ব্রাহ্মণই তাঁহাদের দান গ্রহণ বা অয়ভোজন করিলেন না। ইহাতে তাঁহারা বিশেষ অবমানিত হইয়া স্ত্রীপুত্রসহ সকলে গোড়দেশে চলিয়া আসিলেন এবং গোড়াধিপের নিকট বাসষোগ্য স্থান প্রার্থনা করিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে রাঢ়দেশে গিয়া বৈমাত্রেয় প্রান্তগণসহ বাস করিতে কহিলেন, কিন্তু এ প্রস্তাবে কেহই সন্মত হইলেন না। অনন্তর গোড়াধিপ রাজধানীর নিকটবন্তী বরেন্দ্র নামক স্থানে তাঁহাদিগকে বাস করাইলেন। সাপত্রবিদ্ধেরে উভয় পক্ষীয় সাগ্রিক বিপ্রসন্তানগণ পরম্পর একত্র বাস ও ভক্ষাভোজ্য সম্বন্ধ বন্ধ করেন।

(১) "তে প্ৰ্ক্ৰিপ্ৰাঃ স্থাবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্থলেশে গমনোৎস্থকাশ্চ।
ধনেৰ মানেৰ চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাস্থ্যনৈঃ ॥
গৌড়ং গতা মাগধবন্ধ না বোহপাযাজ্য যাজ্যং কৃতবন্ধএব ।
যদীচ্ছতাশ্মাকমুপপংক্তিভোজ্যং তদা কৃত্ৰধ্বং থলু পাপনিক্ষ্তিং ॥
দেশীয়ানাং বচঃ ক্ষণা তে চ তেজমিনো দ্বিজাঃ ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তু গাং পাপম্পর্শো ন মাদৃশাং ॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিয়ামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ং ।
তদা মহান্ বিরোধোহভূদিতি তেবাং পরম্পরং ॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্বং কান্তকুজাধিপেন চ ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধে ভূ দোহপি নোবাচ কিঞ্চন ॥
ততন্তেজ্বিনঃ কুলা ভটনারায়ণাদয়ঃ ।
পূন্র্গতা গৌড়দেশমাদিশুর্নুপান্তিকং ॥

<sup>.</sup> Hunter's Statistical Account of Bengal, Bogra district,

<sup>†</sup> কুলীন শব্দে এই শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিব্দ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই শক্ষ মুদ্রণকালে প্রাচীন বাবেক্স কুলপ্রস্থ আমাদের হস্তগত না হওয়ার এবং আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হওয়ার অনেক বিষয় ছাত্ত এবং কতক-শুলি তুল থাকিয়া গিয়াছে। একারণ বাবেক্সব্রাহ্মণ সমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পুনরায় লিপিব্দ্ধ হইল।

আদিশ্রের যজে আগত পঞ্চবিপ্রের বছসংখ্যক প্রগণের
মধ্যে ক্ষিতীশের দামোদর, শৌরি, বিশ্বেষর, শব্ধর ও ভট্টনারারণ
এই পাঁচটী; মেধাতিথির শ্রীহর্ষ, গৌতম, শ্রীধর, কৃষ্ণ, শিব,
হর্মা, রবি ও শশী এই আটটী; বীতরাগের স্ববেণ, দক্ষ, ভামমিশ্র ও ক্লপানিধি এই চারিটী; স্থানিধির ধরাধর ও ছান্দড়
এই হুইটী এবং সোভরির রম্বগর্জ, বেদগর্জ, পরাশর ও মহেশ্বর

তমোছঃথার্ত্ত ইব তান প্রাতঃ স্থানিভান দিলান্। অপ্রাথিতাগতান্ দৃষ্টা হর্বাছৎফুললোচনঃ। সসংভ্ৰমং তদোখায় পূজয়িকা ৰথাবিধি। আসনেৰূপবিষ্টেভ্যঃ পৃষ্টা হ্যনাময়ং তদা ॥ বিনয়াবনতো ভূত্বাপুচ্ছদ্রাজা কুতাঞ্জলিঃ। পুনরাগমনং ধদ্ধি মত্তে ভাগ্যোদয়ং মম ॥ যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোত্মিচ্ছামহে বরং। রাজ্ঞা তম্ভাবিতং শ্রুমা ভট্টনারায়ণস্তদা 🛭 অবোচৎ সর্বব্রান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ। তব যজার্থ মাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ। 'কাম্যকুজাধিপতিনা ষয়ং সংপ্রেষিতাঃ পুরা। দকিঞ্চিৎ কুল্লতে সোহপি মত্বা ব্ৰাহ্মণকণ্টকং॥ ব্রুজাদিশুরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ববং ময়া প্রভো। অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্বং দ্বিজসন্তমাঃ ॥ নিবেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যত্নপায়ে। ভবেদিহ। ততো রাজা স্থসগান্তা মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে ॥ গত্বা স ব্রান্সণোদ্দেশং কুতাঞ্জলিরভাষত। প্ৰিত্ৰীকৃতমেত্দ্ধি প্ৰাগাপত্য কুলং মম ॥ কিয়ৎকালং দিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম। শ্রভাগায়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিজ্ঞতাং ॥ গঙ্গায়া নাতিদুরেহস্মিন্ প্রদেশে ব্রধান্তকে। বসত্ত বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্মিভাঃ 🛭 উপায়তঃ কালত চ বিবাদে শিথিলে তদা। ষ্টিচ্ছথ স্বদেশার গমনং যাস্তথ ধ্রুবং । ককচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নূপতে: স্নৃতং বচঃ। স্থিতেযু তেযু বিপ্রেযু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ ॥ যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাচ্দেশনিবাসিনঃ। ছন্দোগা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমস্ত্রবিশারদাঃ॥ এভাঃ কন্সাঃ প্রদাস্তম্ভ বিপ্রমুখ্যেভা এব তে। এতেষাং নিগড়ো তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়:। यनि अकाः अकारमञ्जू अत्वत्म कोर्श्वितका।। কাষ্ঠকুজবিজাগ্যাণাং বংশোহস্মিন্ স্থাপিতো মরা। নৃপাজরা দহুন্তেভ্যঃ ক্যাঃ সপ্তশতীদ্বিলাঃ ॥ রাঢ়ায়াং বহুধান্তায়াং বশুরালয়সল্লিধৌ। নিবাসঃ রুরুচে তেজ্যঃ সমাদৃত্য কুছজ্জনৈঃ । সদুশান্ জনয়ামাহস্তাহ পুতান্ কুমারিকাঃ। তেজখিনে৷ গুণৰতো দীপো দীপান্তরাদ যথা ॥

এই চারিটী পুত্রের নাম কুলগ্রন্থে গাওয়া যায়। এই সকল পুত্রের মধ্যে কে বড় কে ছোট তাহা বুঝা যায় না।

মহেশমিশ্রের নির্দ্ধোষ-কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, ক্ষিতীশের পুত্র দামোদর বরেক্র দেশে বাস হেতু বারেক্র, শৌরি দাক্ষিণাত্য, বিশেষর বৈদিক, শঙ্কর পাশ্চাত্য ও ভট্টনারায়ণ রাটী বলিয়া গণ্য হন।

এদিকে বারেক্স কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ, ধরাধর, স্থাধণ, গোতম ও পরাশর এই পাঁচ জনই বারেক্স বা বারেক্স ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ বলিয়া পরিগণিত এবং রাটীয় কুলপঞ্জিকায় ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, প্রীহর্ষ ও ছান্দড় এই পাঁচ জনই রাটীয় ব্রাহ্মণ-দিগের বীজপুরুষ বলিয়া সর্ব্ব প্রসিদ্ধ। বারেক্স-কুলপঞ্জিকা হইতে আরও আমরা জানিতে পারি যে, বারেক্স পঞ্চবীজপুরুষের অধন্তন বংশধরগণের মধ্যেও কেহ বারেক্স কেহ বা রাটীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আধুনিক বারেক্স কুলগ্রেষ্থে সাপত্রবিদ্বেষ ও ভক্ষ্যভোজ্য অভাবের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ কনোজীয় সাগ্রিক বিপ্রাগমনের পূর্ব

ততত্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন। পুত্রা যে পূর্বপক্ষীয়াঃ কান্তত্ত্বনিবাসিনঃ॥ জ্যেষ্ঠাঃ পিড়মুভিং শ্রন্থা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ। শ্রান্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ # নোভুক্তং নগৃহীতং তদরং দানক তৈর্দ্ধিছ:। ততোহ্বমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ নহপুত্রকাঃ॥ আগতা গৌড়দেশেহস্মিন্ন পায়মুপলক্ষিতাঃ। ভতত্তে পজিতা রাজা নিবন্তং প্রার্থিতান্তথা। রাচায়াং ভ্রাতরো যত্র নিষসন্তি স্বভ্জনৈঃ। বাচো নিশম। নূপতেরচুত্তে বিজস্তমাঃ॥ বসামো নৈব রাঢ়ারাং বৈমাত্রভাতৃভিঃ সহ। শ্রুতৈর পতিঃ প্রাহ রাজধানীসমীপতঃ । ব্যৱেক্রাথ্যে কুশস্তাচ্যে দেশে বদথ কুবতাঃ। গ্রামাংস্তত্র প্রদাসামি শস্যুক্তান্ মনোহরান্। ততন্তে গ্রবসংস্তত্র পুত্রদারাদিভিযু তাঃ। বৈমাত্রভাতরত্তেষাং রাচুদেশ-নিবাদিনঃ॥ মাতৃলাশ্ররবাসাশ্চ মাতৃলাশ্ররবর্দ্ধিতাঃ। মাতৃলৈরূপনীতান্ত ছান্দোগা অভবংস্তথা। স্থনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ । রাঢ়ায়াং স্থমাসীরন্ পুত্রদারাদিভিযু তাঃ । দাপত্রবিষেষবশাৎ পরশ্বরং নৈকত্রবাদো নট ভক্ষাভোজাং i বিভাগমান্দা তথাবিবন্ধিতাঃ পুত্রাদিভিব্লিস্ডা যথার্বরঃ 📭 (গৌডেবান্ধণয়ত বারেক্রক্রশারী)

( ২ ) বিশকোষ কুলীন শব্দ এটবা।

হইতেই এদেশে বাস করিতেন। তাঁহাদের সন্তানগণই বর্দ্ধমান জেলায় সাতশত ঘর একত্র হইয়া যেস্থানে বাস করেন, সেই স্থানই সপ্তশতিকা বা সাতশইকা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইহাদের আত্মীয় স্বজন বরেক্রভ্মেও বাস করিতেন। সপ্তশতীগণ আজও বলিয়া থাকেন যে ভাদাড়ী, ভট্টশালী, করঞ্জ, আদিত্য ও কামদেব এই পঞ্চ্যামী সপ্তশতী বারেক্রদিগের সহিত মিলিত হইয়াছেন। বাস্তবিক বারেক্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এখনও ঐ সকল গাঞি পরিদৃষ্ট হয়। বারেক্র ও রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে ক্রিতীশাদি পঞ্চ সাগ্রিক বারেক্র হইয়া পরে ভট্টনারায়ণাদি অর্থাৎ সাগ্রিক বিপ্রসন্তানগণ এদেশে আগমন করেন। এই সময়ে উত্তর গোড়ে ধর্মণাল আধিপত্য বিস্তারের উত্তোগ করিতেছিলেন।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ মতে, আদিশুরের পুত্র ভূশুরের সময় রাঢ়ী, বারেক্র ও সাতশতী এই তিন শ্রেণিবিভাগ হইয়াছিল এবং এই ভূশুরের সময়েই রাজা ধর্মপাল পোগুরদ্ধন বা বারেক্র অধিকার করেন। বারেক্র বিপ্রগণ খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ১২শ শতাব্দ পর্যান্ত ৪শত বর্ষকাল বৌদ্ধ পালরাজগণের শাসনাধীন ছিলেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ বারেক্র ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ঠ সম্মান করিতেন।

সাধারণের বিশাস যে, রাজা বল্লালসেনের সময়েই বারেন্দ্ররাক্ষণদিগের মধ্যে ১০০ গাঞি খির হয়। কিন্তু আমরা প্রাচীন
কুলগ্রন্থ ও পালরাজগণের ইতিহাস হইতেই জানিতে পারি যে
বল্লালসেনের বহু পূর্কেই পালরাজগণের নিকট শত শত গ্রাম
লাভ করিয়া বারেন্দ্ররাক্ষণগণের মধ্যে শত শত গাঞির উৎপত্তি
হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল পোঞ্রর্জন অধিকারের পর ভটনারায়ণের
পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে ধামসার গ্রাম দান করেন। বারেন্দ্ররাক্ষণদিগের মধ্যে ভট্টনারায়ণের পুত্রই পালবংশের নিকট
সর্ব্যথম গ্রাম লাভ করেন বলিয়া "আদিগাঞি" নামে
অভিহিত হইয়াছিলেন। শাণ্ডিল্য ভট্টনারায়ণের পুত্রের গ্রায়
এই বংশীয় বহুতর ব্যক্তি পালরাজগণের নিকট গ্রাম
লাভ ও তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব করিয়া গিয়াছেন, পালরাজগণের
শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া
বায়। পালরাজবংশ দেখ।

শাণ্ডিল্যগোত্রের স্থায় অপরাপর গোত্রও বৌদ্ধ পালরাজগণের নিকট সন্মানলাভে বঞ্চিত ছিলেন না। এমন কি
সেনবংশের অভ্যুদয়ের কিছুকাল পর্যান্ত এই শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ
পালরাজগণের নিকট গ্রামলাভ করিতেছিলেন। বারেক্রকবি
ক্রাশ্রগগোত্রীয় চতুর্ভু জের হরিচরিতকাব্যে লিখিত আছে—

"গ্রামোন্তমোহস্ত্যমলমঞ্জুণ্টণকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্যতমো বরেক্র্যাম্। যত্র শ্রুতিপুরাণপদপ্রবীণাঃ সচ্চান্তকাব্যনিপুণাঃ স্ম বসস্তি বিপ্রাঃ ।

কীর্ণ: প্রজাপতিগুণৈ: পরিপূর্ণকাম:
শ্রীস্থর্ণরেথ ইতি বিপ্রবরোহবতীর্ণ: ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং
জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্মপালাৎ ॥
তদয়য়্মীরসমুদ্রুচন্দ্রো
বভূব স্থল্পরিতি ভূস্পরেক্র: ।
আর্য্যের্য আচার্য্যবরোহভিষিক্রঃ

\* স্থরাণাং গুরুণাপি \* \* ।
ত্রমীপরঃ কাশ্রপগোত্রভাস্করতৎপত্র আচার্য্যবরো দিবাকরঃ ॥"

অর্থাৎ বরেক্রভূমিতে নির্মাণ গুণৈকাধার প্রচুর সমৃদ্ধিশালী করঞ্জ নামে খ্যাত এক শ্রেণ্ঠতম উৎকৃষ্ট গ্রাম আছে; যেখানে শ্রুতি-স্মৃতিপুরাণপারগ সচ্ছান্তকাব্যকুশল বিপ্রগণ বাস করিতেন। উক্ত গ্রামে বিশ্বকর্মার স্থায় অশেষগুণে দক্ষ সিদ্ধমনস্কাম শ্রীস্বর্ণরেখনামা বিপ্রপ্রবর অবতীর্ণ হন। ইনি নররাজ ধর্ম্ম-পালের নিকট হইতে ঐ স্থাসিত সর্বাপ্তণাগ্রগণ্য সমগ্র গ্রামখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার বংশে ক্ষীরসমুদ্রোভূত চক্রের স্থায় স্থন্দ্ নামক এক আর্য্যগণাভিষক্ত আচার্য্যপ্রধান শ্রেষ্ঠতম ব্রাহ্মণ আবিভূতি হন। কাশ্রপগোত্রে ভাস্করের স্থায় তেজন্বী, স্থরগুরু বৃহস্পতিত্বা বেদপরায়ণ আচার্য্যপ্রবর দিবাকর নামে তাঁহার এক পুত্র জন্ম।

বারে ক্রলপঞ্জিকামতে —বীতরাগ, তৎপুত্র স্থানেণ (ইনি
বারেক্র কাশুপগোত্রের বীজপুরুষ বলিয়া গণা), তৎপুত্র বন্ধওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র শান্তনমহামুনি,
তৎপুত্র জীগনি (জীকন) মহামুনি, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র
হিরণাগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, বেদগর্ভের পুত্র স্বর্ণরেথ ও ভবদেব।
স্বর্ণরেথ বারেক্র, তবদেব রাটা। স্বর্ণরেথের পুত্র সন্দু (সিন্ধু)
আচার্যা। এই সন্দুকাচার্য্যের গরুড় নামে এক দত্তক এবং
কৈতে ও মৈতে নামে হুই ঔরদ পুত্র ছিল। কৈতে ভারুড়ী ও
মৈতে (মতু) মৈত্র গাঞি। সম্ভবতঃ কৈতে ও মৈতে রাজদ্র শাদন লাভ করিয়া সেই দেই গ্রামনামে গাঞিকর্ত্রা হইয়াছিলেন। কৈতে (ক্রতু)র পুত্র সম্বর্ধণ, তৎপুত্র ভন্নকাচার্য্য,
ভন্নকাচার্য্যের হুই পুত্র যোগেশ্বর ও দিবাকর। বল্লালসেনের
কুলমর্য্যাদাকালে যোগেশ্বর ভারুড়ী এবং দিবাকর পৈতৃক করঞ্জ

গ্রামে থাকায় তাঁহাদের বংশধরগণ সেই সেই গাঞিনামে চিহ্নিত হইয়াছিলেন।

উক্ত বংশাবলী হইতে জানা যাইতেছে যে, রাজা বল্লাল-দেনের কিছু পূর্বে পর্যান্ত বারেন্দ্র বাহ্মণদিগের মধ্যে গাঞি উৎপত্তি ঘটিতেছিল। বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় স্পষ্ট লিখিত আছে যে রাজা বল্লালের সময় বারেক্ত ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৩৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ছিল, এই সকল বরের মধ্য হইতে রাজা বল্লাল ৫০ জনকে মগধে, ৬০ জনকে ভোটে, ৬০ জনকে রভঙ্গে, ৪০ জনকে উৎকলে ও ৪০ জনকে মৌড়ঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। \* এবং বরেক্রবাসী একশত ঘরকে গণ্য করিয়াছিলেন। এই একশত ঘর হইতে বর্তুমান বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজে ১০০ গাঞির উৎপত্তি। এখানে বলিয়া রাখি যে, ভটনারায়ণের পুত্র আদিপাঞি ওঝা যে ধর্মপালের নিকট শাসনগ্রাম লাভ করেন, কাশ্রপগোত্রজ ম্বুষেণের দশম পুরুষ অবস্তন স্বর্ণরেথ সেই ধর্ম্মপালের নিকট করঞ্জশাসন লাভ করেন নাই। প্রথম ধর্মপালের অভ্যাদয় খুষ্ঠীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমভাগ এবং খুষ্ঠীয় ১১শ শতাব্দে শেষোক্ত ধর্মপালের অভ্যানয়। মান্দ্রাজপ্রদেশস্থ তিরুমলয়ের শৈললিপি হইতে জানা যায় যে মহারাজ রাজেন্দ্র চোল দিখিজয় কালে (প্রায় ১০১২ খুষ্টাব্দে) ধর্ম্মপালকে পরাজয় করেন। শৈল-লিপির উক্ত ধর্ম্মপালকেই আমরা করঞ্জগ্রামদাতা বলিয়া মনে করি। এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে প্রায় ৩০০ শত বর্ষ ধরিয়া বারেক্সবান্ধণসমাজে গাঞিগুলির সৃষ্টি হইয়াছে এবং বাবেক্রসমাজের গাঞিনির্দেশক অধিকাংশ গ্রামই বৌদ্ধপাল-রাজপ্রদত্ত।

বৌদ্ধপ্রভাব কালে এথানকার অনেক ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ তান্ত্রিক-ধর্ম আশ্রম করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অনেকে বৈদিক সংস্কার বিসর্জন দিয়াছিলেন। রাজা বল্লালদেনের পিতা বিজয়সেন বারেক্র অধিকার করিয়া এথানে পুনরায় বৈদিকমার্গ-প্রবর্তনের চেন্তা করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে রাঢ়ী-বারেক্র-দোষ-কারিকায় লিখিত আছে —

"এক বাপের ছই বেটা ছই দেশে বাস। বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া কর্ল সর্বানাশ॥

"বরেক্রেত্ তদা সার্জং ত্রিশতান্তগ্রহ্মনাম্॥
 বরেক্রর্কিতা রাজা সদাচারপরায়ণাঃ॥
 বিশতাধিকপঞ্চাশ্বারেক্রাণাং ছিলয়নাম্।
 পঞ্চাশয়গধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিরভঙ্গকে॥
 চড়ারিংশছুৎকলে চ মৌড়ঙ্গেণি তথাক্ষকাঃ।
 দন্তা নৃপতিনা হর্ষং বর্রালেন মহায়না॥" (বারেক্রক্রণঞ্জী)

পৈতা ছিঁ ড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাতি।
কর্ম্ম থাইয়া ধর্ম পাইল বারেন্দ্র অথ্যাতি॥"

বাস্তবিক মহারাজ বিজয়দেন কুরঙ্গেষ্ট যজ্ঞ সমাধা করিবার জন্ম বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া গৌড়রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই সকল বৈদিক ব্রাহ্মণের যত্ত্বে এখানকার বৌদ্ধ তান্ত্রিক বারেন্দ্র সন্তান আবার হিন্দ্সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু বৈদিকধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও এখানকার ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রভাব এককালে এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহাদের প্রভাবেই রাজা বল্লালদেন তান্ত্রিকধর্মামুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই তান্ত্রিকতাপ্রচারকল্লেই গৌড়াধিপ বল্লাল কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন ও নানা দেশে তান্ত্রিক বারেন্দ্রব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। বারেন্দ্রব্রাহ্মণগণের চেষ্টাতেই বৌদ্ধতান্ত্রিকগণ হিন্দুতান্ত্রিক সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই লিথিয়াছি, রাজা বল্লালসেন ১০০ গাঞি ব্রাহ্মণকে স্বীকার করেন। বাবেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের প্রাচীন কুলপঞ্জিকা-সমূহে এই গাঞি নাম সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। নিমে সেই একশত গাঞি-নাম উদ্ধৃত হইল—

কাশ্রপগোত্রে—মৈত্র, ভাহ্ন্ট্রী, করঞ্জ, বালঘষ্টিক, মধুগ্রামী (মতান্তরে মোধা), রাণীহারী (মতান্তরে বলিহারী বা রাণীহরি), মোহালী, কিরণ (কিরণী), বীজ, কুঞ্জ, সবি (মতান্তরে স্থবি বা সরগ্রামী), স্থেস্থ (মতান্তরে সহগ্রামী), কট বা কটি (মতান্তরে বিষোৎকটা), বেলগ্রামী (মতান্তরে গঙ্গাগ্রামী), ঘোষ (মতান্তরে চম বা বলগ্রামী), মধ্যগ্রামী (মতান্তরে পারিশস্ত্র), মঠগ্রামী ও ভদ্রগ্রামী এই অপ্তাদশ গাঞি। এ ছাড়া আবার কোন কোন কুলপঞ্জিকার অশ্রুকোটি ও আথবীজ গাঞির উল্লেখ দেখা যায়।

শাগুলাগোত্রে—রুদ্রবাগছি, সাধুবাগছি, লাহিড়ী, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালা, বিশী, মৎস্থাসী, চম্প (মতাস্তরে জয়ু), স্থবর্গতোটক, পুসলা (পুষাণ), ও বেলুড়ি এই ১৪টী।

বাৎস্থগোত্রে—সঞ্জামিনী, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি (কুড়ম্ব), ভাড়িয়াল, সেতুক (মতান্তরে লক্ষক), জামক্ষণী, সিমলী (মতান্তরে শীতলম্বী), ধোসালি (মতান্তরে বিশালা), তারুরি (মতান্তরে তালড়ী), বৎসগ্রামী, দেবলী, নিদ্রালী, কুকুটী, পৌণ্ডুবর্দ্ধনী, বোঢ়গ্রামী, শ্রুতকটী, অক্ষগ্রামী, সাহরী, কালীগ্রামী, কালীহয়, পৌণ্ডুকালী, কালিন্দী, চতুরাবন্দী (মতান্তরে সামন্দী), এই ২৪টী।\*

<sup>\*</sup> এ ছাড়া কুলপঞ্জিকায় বাংস্থ গোত্রের গাঞি মধ্যে আরও কতকগুলির উল্লেখ আছে—

ভরষাজ গোত্রে—ভাদড়, নাড়ুলি (নাড়িয়াল), আতুর্থী, রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখী, গোচ্ছাসি (বাচণ্ডী), ঘাল, শাকটি (মতান্তরে কাঁচড়ী), সিম্বিহাল (সিংবহাল), সড়িয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল (মতান্তরে করি), পৃতি, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, নিখটী, সমুদ্র, পিপ্পলী, শৃঙ্গ, খোর্জার (বা থর্জুরী), বোলোৎকটা, গোস্বালম্বি (গোসালাক্ষী) এই ২৪টী।

সাবর্ণগোত্রে—সিংদিয়াল, পাকড়ি (পাপুড়ী), শৃঙ্গী, নেদড়ি, উকুলি, ধুকড়ি, তালোয়ার, সেতক, নাইগ্রামী (মতাস্তরে কলাপেচি), মেধুড়ী (মতাস্তরে ছেন্দ্রী), কপালী, টুটুরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ী, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, ষবগ্রামী, পুষ্পক, ও পুষ্পহাটী এই ২০টী।

উক্ত গাঞিমালা আলোচনা করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে বারেক্রসমাজে একশতের অধিক গাঞি। তবে রাজা বল্লাল-সেন একশত মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই একশতের মধ্যে মৈত্র, ভীমকালীয়াই, রুদ্রবাগছী, সাধুবাগছী, সঞ্জামিনী বা সান্থাল, লাহিড়ী ও ভাহড়ী এই ৭ ঘর কুলীন; ভাদড়াদি ২ ঘর শুর শোত্রিয় ও ৮৪ ঘর কষ্টশোত্রিয়। রাজা বল্লালসেন বারেক্রসমাজে কুলমর্য্যাদা প্রবর্ত্তিত করিলেও রাঢ়ীয় সমাজের ন্যায় এখানকার কুলীন ও শোত্রিয়সমাজে পরম্পার আদান-প্রদানের বাধা ছিল না। কুলমর্য্যাদা স্থাপনের হই তিন পুরুষ পরে উদরনাচার্য্য ভাহড়ী কর্তৃক পরিবর্ত্তমর্য্যাদা-স্থাপনের সহিতই কুলীনশ্রোত্রিয় সম্বন্ধ অনেকটা লোপ হয়। তাঁহারই ব্যবস্থা অমুসারে শ্রোত্রিয় আর কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন না।

পূর্ব্বেই লিথিরাছি যে প্রায় ১০১২ খৃষ্টাব্দের নিকটবতী সময়ে বৌরভূপতি (২য়) ধর্মপাল কাশ্রপগোত্রীয় স্বর্ণরেথকে করঞ্জগ্রাম দান করেন। এই স্বর্ণরেথের পুত্র সন্দ্ বা সিন্ধু ওঝা, তৎপুত্র কৈতে (ক্রুতু), তৎপুত্র সন্ধর্মণ, তৎপুত্র ভল্লুকাচার্য্য। এই আচার্য্যের যোগেশ্বর ও দিবাকর নামে হুই পুত্র। তন্মধ্যে যোগেশ্বর ভাহড়ী ও দিবাকর করঞ্জ গাঞি লাভ করেন। ইহারা উভয়েই রাজা বল্লালের সমসাময়িক। যোগেশ্বর কৌলীস্তমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। তৎপুত্র পুত্রীকাক্ষ ভাহড়ী।

পালরাজবংশের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা জানিতে গারি যে, ১১৬১ খুষ্টাব্দে পালবংশীয় শেষ নূপতি গোবিন্দপাল রাজ্য হারাইয়াছিলেন এবং সেই সময়েই রাজা বল্লালসেন প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত উত্তর গৌড় নিজ অধিকারভুক্ত করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। ঐ সময়েই বারেক্রসমাজে ক্লমর্য্যাদাপ্রতিষ্ঠার

> "ঘোষগ্রামী তথা দীর্ঘং বোধুড়া কালাইড়কঃ। মৌলকী ভন্তকেলী চ নানস্থ স্তথ্যৈচ ॥ শিবভটা বৈশালী চ হাৎস্তগোত্রসমূত্তবা।"

সম্ভাবনা। বল্লালদেনের প্রভাবে বৌদ্ধপ্রজাব বিনুপ্ত ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ হিন্দুসমাজভূক হইলেও তথনও বারেক্ত অঞ্চলে বৌদ্ধাচার্য্যগণ প্রচন্তন্ন ভাবে স্ব স্ব প্রাধান্ত স্থাপনের চেষ্টা করিতে-ছিলেন। ভাতুড়ীক্লপঞ্জী হইতে জানিতে পারি যে উক্ত পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র বুহস্পতি আচার্য্য জিন্ধনি নামক এক বৌদ্ধা-চার্য্যের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া বিচারসভা হইতে বহিষ্কৃত ও বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হন। । এই বুহস্পতি আচার্য্যের পুত্র স্থবিখ্যাত উদয়নাচার্য্য। উদয়নাচার্য্য বারাণসীতে গিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবুক্ত হন। তিনি পিতার মৃত্যু স্মরণ করিয়া মৃত্যুপণ রাখিয়া বিচারে জয়লাভ করেন, তাহাতে বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। এই প্রাণদণ্ড হেতু উদয়নাচার্য্যের ব্রহ্মহত্যা পাপস্পর্শে। পাপ-ক্ষালনের জন্ম উদয়ন পুরুষোত্তমে যাতা করেন। কিন্তু ব্রহ্মহত্যার পাপীকে মহাপ্রভ দর্শন দেন নাই। রাজা জনমেজয় যেমন পূর্ব্বপুরুষের গুণকীর্ত্তন প্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক হন, সেইরূপ উদয়নাচার্য্য পাপমুক্তির আশায় ক্লশাস্ত্রসংগ্রহ ও ক্লীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্যাদা স্থাপন করেন। কুলুকভট্ট, ময়ুরভট্ট ও মঙ্গল ওঝা এই তিন ব্যক্তি তাঁহার প্রধান সহায় হইয়াছিলেন।

"বারেক্রকাপব্যাখ্যা" নামক প্রাচীন কুলগ্রন্থে লিখিত আছে—

"আমাদিগের বারেন্দ্রকৃল হইয়াছেন ব্রহ্মস্করপ। এই বারেন্দ্রকৃলের মধ্যে ত্রিবিধ মর্য্যাদা। কৌলীন্য মর্য্যাদা, শোত্রিয়ত্ব মর্য্যাদা, কাপত্ব মর্য্যাদা। কুলং কিন্তৃতং নবগুণ-বিশিষ্টত্বং কুলীনত্বং। নব গুণ কি বে,—এই নবগুণ-সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তাহাকে কারলেন কুলীন দ্বার অন্ত গুণ সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তাহাকে কারলেন কুলীন দ্বার অন্ত গুণ সমাযুক্ত যাহাকে পাইলেন তারে করিলেন দ্বিশ্রেত্রিয়। ভাল কুলীন করিলেন, শ্রোত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয়। ভাল কুলীন করিলেন, শ্রোত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয়। ভাল কুলীন করিলেন, শ্রোত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন দ্বান্ত্রিয় করিলেন ভলীআঘাত, ৬ সন্ধ্যাঘাত, ৭ আলিয়াঘাত, ৮ চন্দ্রাঘাত ৯ গাছ-ভলীআঘাত, ১০ হতনখানি আঘাত, ১১ বাহাছরখানি আঘাত, ১২ কামিনী আঘাত, ১০ কাফ্রখানি আঘাত, এই তের আঘাত তের কুলীনে জন্মিল। কোন আঘাত কোন্ কুলীনে গুলুবতাং ঘাত ভরতাই সাল্ভালে, ভট্টাঘাত জগাই সাল্ভালে, বউনেয়া

"ততো বৃহস্পতিজ জে দিবি দেব গুলুর্যথা।
 বেদজ্ঞো ব্রজনিষ্ঠা স আচার্য্য পদনা গুবান্।
 বৌদ্ধাচার্য্য-জিন্দাণিনা বিচাররণমূর্দ্ধনি।
 বিজিতোহপমানিত ক বনং প্রথা মমার চ॥"

আঘাত বিষ্ণুদাস মৈত্রে, স্বরাঘাত দেবাই সাস্তাবে, সন্তাঘাত গোরীবর সাস্তাবে, সন্ধাঘাত যহমৈত্রে, আলিয়াঘাত বিভাই মৈত্রে, চক্রাঘাত ছকড়ি মৈত্রে, গাছতলি আঘাত মুকুল ভারুড়ীতে, হতনখানি আঘাত শূলপাণি মৈত্রে, বাহাররখানি আঘাত ক্ষণানল মৈত্রে, কামিনী আঘাত রামভদ্র লাহিড়ীতে, ও কাফুরখানি আঘাত অনস্ত লাহিড়ীতে, এই তের আঘাত তের কুলীনে। ভরতাঘাতেই আঠারো কুলীনের কুলপাত হইল। কোন্ কোন্ সমাজের কুলীনের কুলপাত হইল ? সাতাইর ঘর ১, বরিয়া ২, ভ্রাগ্রাম ৩,গালৈল ৪, গএনাকান্দির শক্তিধর ৫,উপলস্বের মনোজপ ৬, কুদিপুকুরের বেফাই ৭, ভরতাইর বংশের ডাউর মাজি ৮, পুখুরের মানাই ৯, কেশাই ১০, মানাইর বংশের ছোট চানাই ১১, বাউনের চতুর্ভুজ ১২, চতুর্ভুজ সিঙ্গাবাঘা ১৩, ভীম ১৪, চামারি ১৫, কৈল মোহর ১৬, বেণে খুরি ১৭, মাটিকোপা ১৮, এই আঠারো ঘর কর্তা হইলেন কাপ। গ্রন্থকর্তা লিখিলেন—

'শুরতাঘাতসম্পর্কাৎ দোষেণান্তাড়িত ধ্রুবং। অষ্টাদশ সমাজোহি কাপস্থিন্ততো শুবেৎ॥'

ভরতাঘাত জন্মে আঠারো সমাজের কুলীনের কুলপাত হ'মে কাপ স্থাই হইল। এই আঠারো ঘরের কাপের ছিটার প'ড়ে বার ঘর কুলীন বন্ধ হইলেন †। বার ঘর কুলীন কে কে। কুদিপুখুরিয়ার রামকমল সাভাল ২। মীনকেতন সাভাল ৩। গুড়নৈর জামু মৈত্র ৪। সাতোটার পুরুষোত্তম ভট্ট (মৈত্র)৫। নাথাই লাহিড়ী ৬, আচু লাহিড়ী ৭, রঘু লাহিড়ী ৮, শ্রীগর্ভ সাভাল ১, শ্রহ ভাহড়ী ১০, যহ সাভাল ১১, যহ ভাহড়ী ১২। এই বার কুলীন কাপের ছিটার বন্ধ। কিন্তু কাপ স্থাই হইল বটে, কিন্তু হ'য়ে যে ভাল হইল তা নয়, হইল কি না কুলীনের কুলনাশক। সে কেমন ?

"সমুক্তমন্তে বিষকালকূটং সমুৎপতৎ সর্কবিনাশকারণং। উপস্থিতো দেবসনাশিবঃ স্বয়ং পীড়া ররক্ষাগু বিষং মহৎ জগৎ॥"

অর্থাৎ যেমন সমুদ্রমন্থন কালে অকস্মাৎ কালকুট বিষ উপস্থিত হ'য়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উগ্রত। তৎ-কালে দেবের দেব মহাদেব শিব উপস্থিত হ'য়ে কালকুট বিষ পান ক'রে জগৎ সংসার রক্ষা করিলেন। যেমত কালকুট বিষ

\* "ভরতাঘাত জন্মিল ভরতাই সাস্থালে। ভট্টাঘাত কামদেব ভট্টে।
 বউনেয়া আঘাত ময়িক কেদায়ে।" ইতি বা পাঠ।

† এই সময়ের ঘটনা লক্ষ করিয়া পটীগ্রন্থে বার্ণত হইরাছে—

"নিতাই এড়ে ষেটা কেশাই ছাড়ে ভাই।

ভরতাঘাতে কুলীন টটে লেখা কোখা নাই।"

উপস্থিত হয়ে জগৎ সংসার সংহার করিতে উন্নত, তাহার ত্যায় অকমাৎ কাপ সৃষ্টি হ'য়ে. কাপের সহবাসে মানে ভোজনে শয়নে কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। কলিতে বারেন্দ্র কুলের কুলীনত্ব থাকে না। এই কালে কুলজ্জরা তাহেরপুর মোকামে রাজা কংসনারায়ণের নিকট গিয়া উপস্থিত হইয়া কহি-লেন যে মহারাজ অকস্মাৎ কাপের সৃষ্টি হয়ে কাপের সহবাসে সকল কুলীনের কুলপাত হইতে লাগিল। অতএব মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্ত্তা, বারেন্দ্র কুলের যুপ, দেবতার ছোট, মহযোর বড়। সতেজ কুলীনকে ভোজন না দেন, সে কুলীন নিস্তেজ হয়। আর নিস্তেজ কুলীনকে ভোজন দেন সে কুলীন সতেজ হয়। অতএব মহারাজ! মর্যাদাক'লে এই সকল কুলীনের কুলরক্ষা করেন। রাজা কহিলেন যে কুলজ্ঞ মুখাৎ কুলং। আপনারা ব্যবস্থা করেন, যাহাতে কুলীনের কুলরক্ষা হয়। আমার অবশ্র কর্তব্য। কুলজ্বেরা কহিলেন যে, মহা-রাজ, আপনার কাপেতে কন্তা দেওয়ার ব্যবস্থা। কাপে কন্তা দিয়া কাপ আর কুলীন এক পংক্তিতে ভোজন দিলে কুলীনের কুলরক্ষা হয়। রাজা কহিলেন, তথাস্ত। আমি যদি কাপে কন্সা দিলে, কুলীনের কুলরক্ষা হয় আমার অবশ্র কর্তব্য। এই রাজা কংসনারায়ণ ন্যুন স্বীকার করিয়া কাপে কন্তা দেন জীবাই ধাবড় সিংহের পুত্রে,আর একটা কন্সা দেন ডাউর মাঝির পুত্র সদানন্দ মাঝিকে। এই হুই কন্তা কাপে দিয়া কাপ আর কুলীন এক পংক্তিতে ভোজন দিয়া কহিলেন যে কাপ আর কুলীনে কুশবারি সমাযুক্তকরণ হইলে কুলীনের কুলপাত হই-বেক। স্নান, ভোজন, শন্তনে কুলীনের কুলপাত হইবে না। পূর্বেবার ঘর কর্তা কুলীন বদ্ধ ছিলেন। ইহাদিগের কুল-রক্ষা করিলেন। কুলরক্ষা করে কহিলেন ফ্রেমত কোলীগ্র মর্য্যাদা, শ্রোতিয়ত্ব মর্য্যাদা, তদ্ধপ কাপত্ব মর্য্যাদা। কিন্তু কাল সহকারে কাপের আদর হইবে।

কর্ত্তা কুলীন, তদমুদ্ধ কাপ, উপকারসংযুক্ত কুলীন, উপকার\*বিহীনত্ব কাপ। পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য ভাহড়ীর ছয় পুত্র মাতৃনোবে উপেক্ষিত হন।†

তৎপর ঐ ছয় পুত্র করণ কারণ ক'রে ছয়ঘরিয়া পতন করেন।

"চণ্ডীপতি দনাজীবে ঘনা একণ্ঠ কোজগা।"

কোন শ্রোত্রিয়কস্থা কুলীনে বিবাহ করিলে তৎপরে অপর কোন কুলীন সেই কুলীনের কল্পা গ্রহণ বা তাঁহাকে ক্যা দান করেন না। তাঁহাকে অপর কুলীনের সহিত করণ করিতে হয়। ইহাকেই উপকার কহে।

<sup>+ &</sup>quot;উপেক্ষিতং কুলং নান্তি।"

চণ্ডীপতি ভাহড়ী দনাই চয়ড়ায় করণ, দনাই চয়ড়ায় জীবড় ওঝা মৈত্রে করণ, জীবড় ওঝা মৈত্রে বলাই গাঁড়াদহে করণ, বলাই গাঁড়াদহে প্রীকণ্ঠে করণ, প্রীকণ্ঠে জীবনে দেড়ে করণ ক'রে কাপের ছয়ঘরিয়া পতন।"

পটীব্যাখ্যা নামক কুলগ্ৰন্থে লিখিত আছে—

"কিছুকাল অন্তে অবসাদে পটী। মুকুন ভাহড়ীতে জিনাল দর্পনারায়ণী। সে দর্পনারায়ণী কিমৎ ? মুকুন্দ ভাহড়ীর পুত্র গোপীনাথ শ্রীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ। সেই শ্রীকৃষ্ণ ভাত্নড়ী বিবাহ করেন রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্তা। কুলজ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাহড়ীর সঙ্গে দেখা করিতে। শ্রীকৃষ্ণ ভাহড়ী কুলজ্ঞদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুলজ্ঞদিগের জন্মিল উন্মা, কুলজ্ঞরা কহিলেন যে হায়, কুলীন হ'য়ে কুলজ্ঞের উপর এত অহস্কার, দেখ দেখি শ্রীকৃষ্ণ ভাত্তীর কি দোষ আছে? কুলজ্জরা विद्यान करत (मिथिएन, य ताजा हितनातायण एहाँ ठीकूत, সেই হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জ্ঞাতি দর্পনারায়ণ ঠাকুর, এই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পোতাখানায় সাতকৈড়ি নামে ব্রহ্মহত্যা হয়। সেই দর্পনারায়ণ ঠাকুরের কন্সা দেন হল্ল ভ মৈত্রে। সেই তুল্ল ভ মৈত্রের বাড়ী শ্রীকৃষ্ণ ভাত্নড়ী ভাষরা সম্বন্ধে যাতায়াত করেন। অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন। কুলজ্ঞরা প্রীক্লফ ভাতুড়ীকে দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িলেন। আস্তাড়ে গেলেন মুকুল ভাত্ডীর নিকট, কহিলেন, যে, হে মুকুল ভাত্ড়ী তোমার পুত্র প্রীকৃষ্ণ ভার্ড়ী। সেই প্রীকৃষ্ণ ভার্ড়ীতে জিমছে দর্পনারায়ণী, তুমি যদি পুত্র সম্বরণ কর, তোমাকেও দর্পনারায়ণী দিয়া আস্তাড়িব; আর পুত্র যদি উপেক্ষা কর, তবে তুমি যে আউট্র গাঞির প্রধান সেই আউট্র গাঞির প্রধান থাকিবে। মুকুন্দ ভার্ড়ী পুত্র উপেক্ষা না ক'রে পুত্র সম্বরণ ক'রে করণ কারণ করিলেন। মুকুন্দে অনতে করণ, মুকুন্দে গ্রুবে করণ, অনন্ত লাহিড়ী আর মুকুন সান্যালে করণ। মুকুন, মুকুন, অনস্ত, গ্রুব এই চারি মুখ্য দারায় তুর্ল ভ মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাঁচ কর্ত্তাকেই দর্পনারায়ণী দিয়ে আস্তাড়িলেন। দর্পনারায়ণীর পর ফ্রবের কুশে \* মুকুন্দ ভাহড়ীর গঙ্গালাভ। মুকুন্দ ভাহড়ীর পুত্র গোপীনাথ, শ্রীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, তিনের অকরণে গঙ্গালাভ। গোপীনাথের পুত্র যহনাথ বাণীনাথ। শ্রীকান্তের পুত্র রত্নগর্ভ, প্রীক্লফের পুত্র স্থবদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ জগদানন্দ রায়। স্থবৃদ্ধি-থাঁ কুলজে † হৃদয় সাম্যালে শাস্থানি চলাউড়ি পুত্র উপেক্ষা করি পৌত্র সম্বরণ করি, তত্রাচ বলিতেছি হানয় ছিলেন। দর্প-

नातायगीए मुक्ट ! क्षम यि कतिरान कत्रण, এই कातरण गाउन নিষ্কৃতি। স্থদয় নাড়াতাল

প্রপৌত্র নাই যে বাড়ে, শ্রোতিয় সম্ব-লিত গাইল, রাজার ত্রন্তাল, হৃদয়ের করণে গাইল নিষ্কৃতি। গাইল জাগে। উত্তরকালে লক্ষণসাগ্রাল। এইকালে ধোপড়াকোলের বাড়ীতে রাজা কংসনারায়ণ সংগোপনে পিতৃমাতৃকীর্ত্তি করেন। সকলকে নিমন্ত্রণ করেন, পত্র দেন লক্ষ্মণ সাত্যাল বৈন্তনাথ তলা-পাত্রকে। ভাগিনারা স্থবদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ আর জগদানন রায় দর্পনারায়ণীতে বদ্ধ। এজন্ম ইহাদিগের নিমন্ত্রণ করিলেন না. ইহারা ভগ্নীদায়গ্রস্ত হইয়া লজা মান ত্যাগ ক'রে তথায় গিয়ে উপস্থিত হলেন, হয়ে কহিলেন যে মহারাজ, আপনি পিতৃকীৰ্দ্ধি केरतन, जकनरक निमञ्जन करतन, आमाहिनरक निमञ्जन करतन ना, কিন্তু মহারাজ সেজনদিগের ভগ্নী, মহারাজের ভাগিনী অরক্ষণী হইয়াছে। কুলীন পাত্র দেন যে ভগ্নী সম্প্রদান করি, নতুবা আজ্ঞা করেন যৎকুৎসিত ব্রাহ্মণে ভগ্নী সম্প্রদান করি। কিন্ত মহারাজ দকলেই বলিবেক, যে অমুক রাজার ভাগ্নী অমুক যৎ-কুৎসিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করে। রাজা লজ্জিত হ'য়ে কহিলেন যে আমি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। ভাল কুলজ্ঞর নিকট ব্যবস্থা লই, রাজার সভায় ছিলেন कूनळ्ता ; कूनळिनिरगंत किरितन य आमि नर्गनाताय्गी निष्ठि করিলে কি দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি হয়। কুলজ্ঞরা বিবেচনা ক'রে কহিলেন, ইহাঁরা মুকুন্দ ভাহড়ীর সন্তান, তিন পুরুষ দর্প-नाताश्वीरा वक, आत रेशिंगिरात नष्टे क्तिरावरे कि रूत। কুলজ্ঞরা এই বিবেচনা করে কহিলেন যে মহারাজ আপনি হৈন্দবের কর্ত্তা বারেন্দ্রের যূপ, দেবতার ছোট, মনুষ্যের বড় সতেজকে আস্তাড়ন করিলে নিস্তেজ হয়, নিস্তেজকে ভোজন দিলে সতেজ হয়। তাহার প্রমাণ এই। তোমার প্রব্পুক্ষ কামদেব ভট্ট ভট্টাঘাত নিষ্কৃতি করিছেন ভোজন দিয়ে। নিধাই তলাপাত্র হতনথানি নিম্নতি করেন ভোজন দিয়ে। লক্ষ্মণ তলাপাত্র সাদেখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। ধনঞ্জয় বড় ঠাকুর গুভরাজখানি নিষ্কৃতি করেন ভোজন দিয়ে। আপনি যে দর্পনারায়ণী নিষ্কৃতি করিবেন কিন্তু ভোজনসাপেক, রাজা লচ্ছিত হয়ে গাইল গায়ে পেড়ে লয়ে ভোজন দিলেন, গাইল হইল তরল পাতল, তত্রাচ কুলীনের করণ সাপেক, ব্যক্তি নিষ্ঠে চাইর সান্তাল গণনা যায় ৷ কমল নয়ান, রঘুনাথ লক্ষণ, হুর্গাদাস। কমলের পুত্র জ্ঞান, গোবিন্দের উপকার করিয়া বড় হবেক গাঞি, অকরণে জ্ঞানের গঙ্গালাভ। রঘুনাথ

<sup>\*</sup> অর্থাৎ করণ।

<sup>†</sup> কুলীনের প্রথম করণের নাম কুলজ।

<sup>‡</sup> মৃদ্দই—শক্রতা।

<sup>\$</sup> নাড়াতাল—অপুত্রক।

লথাই বাগচী উপকার করে হবে গাঞি\*। সাত সিঁড়ি † অস্তে উমানন্দীদোষ ধরা পড়িল। হুর্গাদাসে আবহুল রহিমানি। ব্যক্তি নিষ্ঠে পাইলেন লক্ষণ সাতালে করণ। রাজাও করিলেন আদর।

> 'আসেন লক্ষণ ভাকে দৰ্পনাৱায়ণী। না আদে লক্ষণ না ভাকে দৰ্পনাৱায়ণী ॥'

পরে লক্ষণ স্থর্দ্ধ থার করণ দর্শনারায়ণী নিষ্কৃতি। যথা
তথা কুলীন কাটর ভাঙ্গে; নিবারিল পাইলে লন্ চকিত উপকার। নিরাবিল ছিলেন স্থন্দর সান্তাল। স্থন্দর সান্তালের ঠাঞি
চকিত উপকার লয়ে দর্শনারায়ণী নিম্কৃতি করেন। এই দর্শনারায়ণী বাইর দিয়ে হিরণাগর্ভ চক্রবর্ত্তী লক্ষণ তলাপাত্ত,
শঙ্কর আচার্য্য এই তিন শ্রোত্রিম্ন অবলম্বন করে বাণীবল্লভ
ভাগুড়ী আদি নিরাবিল পত্তন করেন। হিরণাগর্ভ চক্রবর্তী
আদি নিরাবিল
কন্তা দেন বাণীবল্লভ ভাগুড়ীতে, বাণীবল্লভ
কন্তা দেন লক্ষণ তলাপাত্রে, লক্ষণ কন্তা দেন
নামান সান্তালে, শঙ্কর আচার্য্য কন্তা দেন গোবিন্দ মৈত্রে। তৎপর
করণ কারণ। নয়ানে নয়ানে করণ, নয়ানে লাক্ষনাথে করণ,
লোকনাথে রমানাথে করণ, নয়ানে বিষ্ণুদানে করণ, নয়ানে
বাণীবল্লভ ভাগুড়ীতে করণ।

'আন্ত অন্ত কুলীনের রমানাথ শুণি। মৈত্রেতে লোকনাথ ভাতুড়ীতে বাণী। সাম্যালে নয়ান বিঞ্দাস। লাহিড়ী বিজ্ঞাল নয়ান॥'

এই সকল করণ কারণ করে আইদ নিবারিল পত্তন।
এই আইদ নিরাবিলের অন্তর্গত পটী জন্মিল আলেথানি,
পটী জন্মিল ভবানীপুরী। পরে দর্পনারায়ণী অন্তপাতী পটী
জন্মিল রোহেলা, পটী জন্মিল ভ্ষণা। রোহেলা কিমত ?
গৌরীরায় প্রচণ্ডরায়। সেই প্রচণ্ড রায়ে জন্মিল রোহেলা,
সেই প্রচণ্ডরায়ের প্র চান্দ রায় হরিরাম রায়, চান্দ রায়ের
কন্তা লন প্রাণবল্লভ রায় ভাত্ড়ী প্রাণবল্লভ বার্মকাবাদ গেলে
পর কুলজ্জরা রোহেলা দিয়ে আন্তাড়িলেন। প্রাণবল্লভ রায়
ভাত্ড়ী বোহেলা গ্রন্ত হয়ে গেলেন চান্দরায়ের নিকট, য়ে মহাশয়
রোহেলা
ক্লজ্জরা রোহেলা দিয়ে আন্তাড়েন। অত্রব
আপনার সভায় বে কুলীন থাকেন দেন, য়ে আমি করণ কারণ
করে রোহেলা নিস্কৃতি করি! চান্দরায়ের সভায় ছিলেন হুগান্দাস দান্তাল সাভালকে কহিলেন য়ে, হে হুর্গাদাস তুমি প্রাণবল্লভ

রার ভাহ্ডীতে করণ কর। হুর্গাদাস রার সান্তাল কহিলেন, যে আমি সামান্ত স্থলে করণ করিব তত্রাচ প্রাণবল্লভ রায়তে করণ করিব না। তবে যদি করণ করি, কুলজ্ঞর স্থানে ব্যবস্থা बहै। কুলজনা যদি ব্যবস্থা দেন, তবে সর্বব্ধ। কর্তব্য। প্রাণবল্লভ রায় ভাহড়ী চান্দরায়কে কহিলেন যে, মহাশ্যু হাতের কুলীন ছেড়ে দিলে পর করণ করে কি না তার কিছু প্রমাণ নাই অতএব আপনার অধিকারত কুলীন বটে, ধরে বেন্ধে করণ করাও। পরে হর্মাদাস সাতাল আর প্রাণবন্ধভ রায় ভাহতীতে করণ কারণ হইল ধরা বাদ্ধা, তুর্গাদাস যদি সাহস্পর করণ করিত, হুর্যাদাদের করণে গাইল নিম্বৃতি হত। হুর্গাদাস করিলেন অসাহস, গাইল হইল গুরুতর। রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। রোহেলা জাগে। পরে হুর্গাদাস সাতালে বাণী বাগ চীতে করণ। কুশে ছুর্গাদাস সাত্যালের গঙ্গালাভ। ছুর্গাদাসের পুত্র শ্রীনারায়ণ দিতীয় পক্ষে রামভদ্র। কিছুকাল অন্তে মান মোকামে কেশব খাঁ সাতাইষ পালট করে অম্বরিতে সংশ্লিষ্ট থেকে অম্বরি নিষ্কৃতি করেন। জামাতা শ্রীনারায়ণ সাক্রাল তথায় গিয়া উপন্থিত হয়ে কহিলেন যে, আপনি সাতাইঘ পালট করে অম্বরি নিষ্কৃতি করেন। আমরা রোহেলায় বদ্ধ আমাদের কুলীন দেন যে আমরাও করণ কারণ করে রোহেলা নিষ্কৃতি করি। কেশব খাঁর সভায় ছিলেন তিন কুলীন গোপীনাথ বাগ্চী শিবরাম সাতাল রমেশ মৈত্র, এই তিন জন ক্লীন দিয়ে আপনি বাহির থেকে করণ কারণ করাইলেন। শ্রীনারায়ণে গোপীনাথ বাগচীতে করণ, গোপীনাথ বাগ্ চী শিবরাম সান্তালে করণ, শিবরামে রমেশ মৈত্রে করণ। গোপীনাথ বাগ্চী ছিলেন দরিদ্র কুলীন। যে কিছু ধন পণ পাইলেন তা আপনি थार्टलन। कूलछिमिरात किष्ट्रे मिरलन ना। জন্মিল উন্না। কুলজ্ঞরা কহিলেন যে কেশব খাঁ অম্বরির পাছ করিয়াছেন, অম্বরি নিঙ্গতি। রোহেলার পাছ করেন নাই রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। রোহেলা জাগে। জাতুক \* স্থবুত্তি খাঁর সস্তানে যখন করণ করিবে তখন রোহেলা নিষ্কৃতি শিবরাম হরিরাম রমেশ গোপীনাথ, চারি কুলীনের চারি উপ-কার ব্যবস্থা থাকিল। পরে পটী জন্মিল ভূষণা। এই কালে জিতামিত্র র্জাবলীর পুত্র রামরুঞ্চ বড় ঠাকুর, রূপনারায়ণ তলা-পাত্র, শ্রীনারায়ণ তলাপাত্র, হরিনারায়ণ তলাপাত্র। শ্রীনারায়ণ তলাপাত্রের ক্যা লন রামচক্র লাহিড়ী, হরিনারায়ণ তলাপাত্রের ক্সা লন গঙ্গারাম, পরে ক্সা রঘুনাথ রায়ের পুত্রকে লওয়ান। কুলজ্ঞরা দেশাবাদ দিয়ে আস্তাড়েন—

অর্থাৎ গাঞিকর্ত্তা বা গোলীপতি !

<sup>†</sup> সাত সিঁডি অর্থাং সপ্ত পুরুষ।

'রামচন্দ্র গলারাম, কেন করিলি কুকাম, কেন থাইলি ভূষণার পানি। বাইলে রূপদলের ভাত, হিন্দুতে না ছোঁয় পাত, পাইল বন্ধ মইশালার আলাসী॥'

তৎপর করণ কারণ। রামচন্দ্র লাহিড়ী দেবনারায়ণ মৈত্রে পরিবর্ত্ত, গঙ্গারাম সাভাল রুফ্ষবল্লভ বাগচিতে পরিবর্ত্ত। রঘু-নাথ রায় দেবীদাস সাভালে পরিবর্ত। তত্রাচ ভূষণা নিষ্কৃতি হর না। ব্যবস্থা যায়, দেশস্থ কুলীন মণুরা রায় ভাগ্ড়ী অস্তস্তব্বেতা যদি সাহস ক'রে করণ করে তবে ভূষণা নিষ্কৃতি। পরে মথুরা রায় ভাত্ড়ী গঙ্গারাম সাভালে পরিবর্ত্ত, ভূষণা নিষ্কৃতি। ভূষণা নিষ্কৃতি করে রামচক্র লাহিড়ী কুলে বড়। গঙ্গারাম সাভাল কুলে বভ। ক্লফবল্লভ বাগচি কুলে বড়। দেব নারারণ মৈত্র সমাজের মুখ্য। মথুরা রায় রঘুনাথ রায় হুই দক্ষিণ কপাট করে যায় গণনা। रनवीमान नाञान टेवक्षत मिट्यत द्यान, गाइन इंडेन निकृष्ठि, পটা হইল ভূষণা। ইত্যবকালে জনাদিন থাঁ রঞ্চদাস লাহিড়ীকে কহিলেন যে কুলীনের কুশপাতিল ৰাউড়ী দিয়াছি, সেই কুলীনে গিয়ে ভ্ষণা নিষ্কৃতি করিল। চল আমরা রোহেলার পর চারি কুলীনে উপকার ব্যবস্থা করে রাথিয়াছি। সেই চারি কুলীনের উপকার করে আমরাও রোহেলা নিষ্কৃতি করি। জনার্দ্ধন খা ক্ষদাস লাহিড়ী প্রভৃতি কুলীন ঐক্য হয়ে শস্তু চৌধুরীকে অবলম্বন করে করণ কারণ করে রোহেলা নিষ্কৃতি করেন। রূপ-नाताग्रत श्रीनाम थाँति कत्रण, श्रीतप्तर नाताग्रत्ण कत्रण, निवनारम পল্লনাভে করণ, রমেশে কৃঞ্চাদে করণ, জনান্ধন খাঁ হরিনারামণ সাতালে করণ। রোহেলা নিষ্কৃতি করে তাহ্ডীতে বছ জনাৰ্দ্দন প্রীদাস, লাহিড়ীতে বড় কৃষ্ণদাস হরিদেব, বাগচিতে ৰড় রূপনারা-युन जमनातामन, मार्चाटन वर्ज निवताम रतिताम, रेमटक वर्ज नरमन । রোহেলার পর সকলেরি প্রতিযোগিতা পাত্র জন্মিল, রমেশের প্রতিযোগী জন্মিল না। রাজা উদয়নারায়ণ ছিলেন বিপক্ষ, তিনি আগত্তি করিলেন যে তোমরা আপন যোগ্যতায় করণ কারণ করিয়ে রোহেলা নিষ্কৃতি করিলে তবে জানি রোহেলা निक्कि । यनि नित्रादिन जान्दत । नित्रादिन ছिल्न रगादिन পাতসা \*। গোবিন্দ পাতসা শিবরাম সাস্তালে করণ, পরে গোঁসাইপুর বাঙ্গালা থেকে আইলেন রামন্তদ্র লাহিড়ী। রামভদ্র ছন্ন টাকা পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রে করণ করেন। তত্রাচ আপত্তি করিলেন যে কুলীনের আদর বুঝিলাম। শ্রোত্তিয়ের আদর বুঝি। শিবরাম মজুমদার ষাইট টাকা পণ দিয়ে রমেশ মৈত্রের পুত্রে কন্তা দান করেন। তত্রাচ রোহেলা নিষ্কৃতি নয়। তবে জানি যে রোহেল। নিষ্কৃতি যদি অন্ত অবসাদ আদরে। অন্ত অবসাদ কি?

"মাললি ধর্ম থী বড় পুণ্যবান। পিতা মেরে গাইল তার বগা হইল নাম॥"

সেই মাসূলী ধর্ম খাঁর কন্তা লন মূলোচন ঢোল, পরে কন্তা लन श्रुक्राखिम मार्थाल, स्ट्लाइन ट्रांट्ल बल्ल ट्रांधुती क्रान. কুকীর্ত্তিকা কন্তা উৎসর্গ করিলেন মুরারিকে দিয়ে। মুরারি উৎ-সর্গ করেন ততাচ ঠেকেন, না উৎসর্গ করেন ততাচ ঠেকেন। উৎসর্গ না করে অকরণে মুরারির গঙ্গালাভ। মুরারির পুত্র বৈশ্বনাথ তলাপাত্র গঙ্গাদাস লাহিড়ীতে করণ। গঙ্গাদাস লাহিডী পেয়ে বৈছনাথের ভার সয়না। গঙ্গাদাস লাহিড়ীর কুশে বৈছ-নাথের গঙ্গালাভ। বৈজনাথের পুত্র বিশ্বনাথ, চাঁদ, রখুনাথ। বিশ্বনাথ মহেশ সান্তালে করণ, বিশ্বনাথে মূলী সান্তালে করণ. বিখনাথে রঘুবার লাহিড়ীতে করণ, কুলীন করণ কারণ করেন. রাজাও ভোজন দেন, তত্রাচ বগা নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় স্ত্ৰি আভাড়িত বগা, স্ত্ৰি খাঁৰ সন্তানে যদি কৰণ কৰে তবে ৰগা নিম্বতি হয়। অবৃদ্ধি খাঁব পুত্ৰ জনাৰ্দ্দন খাঁ আর কৃষ্ণদাস পাহিড়ী হুই কুলীন ঐক্য হয়ে বগা নিষ্কৃতি করেন। বিশ্বনাথ কৃষ্ণদাসে করণ, রঘুবীর রমেশে করণ, মহেশে পদ্মনাতে করণ. জনাদিন খাঁ কফদাস লাহিড়ী করণ বগা নিষ্কৃতি ৷ জাতুক রোহেলা নিয়তি। তাঁহার প্রমাণ এই বগা নিয়তি। পটী জন্মিল রোহেলা, পটা জন্মিল ভূষণা। এই রোহেলা ভূষণা বাহির দিয়ে मर्द्या जानकीवहार तांत्र निर्वाविण शहन करतन। शूर्व्य स्वीमान সাভাগ ভাগেন জানকীবল্লন্ড রাল্পের কুলজ, পরে জানকীবল্লন্ড রাম ভাঙ্গেন রবুদেব লাহিড়ীর কুলজ, রবুদেব লাহিড়ী ভাগেন জানকীনাথ মৈত্রের কুলজ, জানকীনাথ মৈত্র ভাঙ্গেন কমলাকাত্ত ৰাগ্চির কুলজ, সেই কমলাকান্ত বাগ্চি আর শিবরাম সাক্তালে পরিবর্ত্ত। জানকীবঙ্কান্ত রায় ভারড়ী কুলে বন্তু, রুত্দের লাছিড়ী কুলে বড়, জানকীনাথ মৈত্ৰ কুলে বড়, কমলাকান্ত ৰাগুচি কুলে বড়, শিবরাম সাতাল কুলে বড়। ইত্যবকালে জীক্ষ ভাঁড়ি-য়ালের ক্সা লন। ক্মলাকান্ত বাগ্চি উপকার করেন, জানকা-বন্ধত রাম এই সভেদে জানকীবন্ধত রায়কে বাহির দিয়া রুত্রাম খাঁ টাউনি পত্তন করেন। রতিকান্ত চক্রবতী গোরীকান্ত মৈত্রে করণ, রতিকান্ত চক্রবর্তী মথুরানাথ সাতালে করণ, সেই মথুরা-নাথ সাভাল ভাঙ্গেন \* রবুরাম থাঁর কুলজ, রবুরাম থাঁ জানকী-নাথ সাস্তালে করণ। রযুরাম খাঁ ভাছড়ী কুলে বড়, মথুরানাথ সাস্তাল কুলে বড়, গোরীকান্ত মৈত্র কুলে ৰড়, রতিকান্ত চক্রবন্তী লাহিড়ী বারকড়ে স্থান, ও দেশে সাতাল গণনা যায় শিবরাম, এদেশে গণনা ধার মথুরানাথ। রঘুরাম খার কুশে মথুরানাথ সাতালের গঙ্গালাভ। মথুরানাথ সাতালের পুত্র তুর্গাদাস, হরিরাম

<sup>\*</sup> পাতসা---সর্বপ্রধান কুলান।

<sup>\*</sup> ভাঙ্গা অথাৎ প্রথম কুল করা।

বামচন্দ্র, গোপাল তুর্গাদাস সাভালের কুশে রঘুরাম খাঁর গমা-শাভ। রযুরাম খাঁর পুত্র কাশীরাম গদারাম খাঁ। এইকালে বাণী-নাথ মৈত্র কুশে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীর গঙ্গালাভ। শঙ্করের পুত্র দামগোপাল জয়গোপাল, বিনোদগোপাল। ইত্যুবকালে নর্সিংহ চক্রবর্ত্তি সাতাল কুশে রতিকাস্ত চক্রলাহিড়ীর গঙ্গালাভ ৷ রতি-কান্তের পুত্র রমানাথ চক্রবর্ত্তী রামক্লফ চক্রবর্ত্তী, রামগোবিন্দ চক্র বত্তী, পরে গৌরীকান্ত মৈত্র ভাঙ্গেন রমানাথ চক্রবর্তীর কুলজ। ইতাবকালে পুষ্পকেতন, মীনকেতন, বদনপান্ধা, সেই বদন পাঁজার েক্তা লন সহর-মঙ্গলার বাণীনাথ, বাণীনাথের ক্তা লন মথুরা-কোপা, মথুরা কোপার কভা লন রবুরাম মজুমদার। রবুরাম ্রাজারাম খাঁএ করণ। পরে রাজারাম খাঁ অদেষ্ট কলা দেন রঘু-রাম লাহিড়ীর পুত্রে। পরে কন্তা দেন মহেশ সাম্ভালের পুত্রে। মবদেৰে জানকীবল্লত রায়ে করণ। মহেশে গৌরীকান্ত মৈত্রে কর্ব। রঘুদেব, জানকীবল্লভ, মহেশ, গৌরীকান্ত এই চারি কুলীন মথুরা কোপার পাছ দিয়া আন্তাড়িয়া রাজা উদয়নারায়ণ কাশীরাম খাঁকে দিয়া বাহির নিরাবিল পত্তন করেন। কমল-নরান সাতাল ভাঙ্গেন কাশীরাম খার কুলজ। কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীর কুলজ। কাশীরাম খাঁ ৰলবাম সাজালে করণ কাশীরাম খাঁ ভাঙ্গেন বিনোদগোপাল চক্র-বভীর কুলজা কাশীরাম খাঁ রবুরাম বাগ্চিতে করণ। মথুরা কোপার পর রয়দেব লাছিড়ীর গঙ্গালাভ। রয়ুদেবের পুত্ (शांशीनाथ, त्रमानाथ, वन्त्रीनातायण, भिरनातायण, शक्रांमातायण, ্দেবনারায়ণ, জীবনারায়ণ। ইত্যবকালে মৈত্র গৌরীকান্ত ভাঙ্গেন গোপীনাথ লাহিড়ীর কুলজ,গোপীনাথ লাহিড়ী জানকীবল্লভ গৌরী-কান্ত মৈত্র মহেশ সান্তাল এই চারি কুলীন ছাতিনা গ্রাম , কবিভূষণ চক্রবন্ত্রীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিভূষণ চক্রবত্তী কুলজকে জিজাসা করিলেন যে আপনারা ব্যবস্থা করেন, মথুৱা-কোপা নিষ্কৃতি পায় কিরুপে ? কুলজ্ঞরা কহিলেন, এক দ্বাক্সার জাস্তাড়িত, আর এক রাজা সম্বরণ করেন তবে নিম্বৃতি ছন। রাজা উদয়নারায়ণের আন্তাড়িত, রাজা নরেক্রনারায়ণ, শ্বাক্সা লক্ষ্মীনারায়ণ এই তুই রাজা অধিষ্ঠাতা থেকে আপনারা ক্যাদানপূর্মক করণ কারণ করান। ক্বিভূষণ চক্রচন্ত্রীর পুত্র গন্ধারাম চক্রবত্তী, জীরাম চক্রবত্তী, রযুরাম চক্রবত্তী। জয়নারায়ণ रहीधुतीत शूज बामकृष रहीधुती, खीक्ष रहीधुती, शकानातावन ে চৌধুরী, রামনারামণ চৌধুরী। পুর্ব্ব কবিভূষণ চক্রবর্ত্তীর পৌত্রী ( গঙ্গারাম চক্রবন্তীর কল্পা ) দেন শ্রীপতি ভাতৃড়ীতে। জয়নারায়ণ চৌধুরীর (পৌত্রী রামক্ষণ চৌধুরীর ক্সা) দেন কাশীরাম খাঁর পুত্রে। ইত্যবকালে হুই রাজা অধিষ্ঠাতা থেকে আর পৌত্রী (এ) ক্লফ চৌধুরীর ক্সা) দেন জানকীবল্লভ বর্ত্তমানে রামক্লফ রায়ের

পুত্র শ্রাম রায়ে, এই ভাবে শিবনারারণ লাহিড়ীর কুশে জানকী-বল্লভ রায়ের গঙ্গালাভ। জানকীবল্লভ রায়ের পুত্র রামকৃষ্ণ রায় জয়রুঞ্চ রায়, হরেরুঞ্চ রায়। জানকীনাথ মৈত্রের পুত্র রামকৃঞ্চ মৈত্র। ইত্যবকালে শিবনারায়ণ লাহিড়ী ভাঙ্গেন রামক্রঞ বার্ষের কুলজ, রামকৃষ্ণ ঝাম তুর্গাদাস সাঞ্চালে করণ। হরেকৃষ্ণরায় গোপাল চক্রবর্ত্তী লাহিড়ীতে করণ। রামক্রফ্ষ মৈত্রে গোপীনাথ লাহিড়ীতে করণ, গৌরীকান্ত মৈত্রে নরসিংহ চক্রবর্ত্তী সাভালে করণ মথুরা-কোপা নিছতি। রামকৃষ্ণ রায় ভাহভীকুলে বড়, গোরীকাম্ব মৈত্রকুলে বড়, গোপীনাথ লাহিড়ী কুলে বড় ৷ এই কালে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ ক্তা দেন রামচক্র সাতালের পুত্র। রামচন্দ্র সাভাল রামরুঞ্জ রায়ে করণ। ইত্যবকালে রাঙ্গা বড় রামভদ চক্রবর্ত্তী অদেষ্ট কন্সা দেন শিবরাম সাম্যালের পুত্রে। মহাদেব সান্তাল রাঙ্গা বড়ু দিয়া আন্তাড়েন। ব্যবস্থা যায় রামহরি বাগচী। ছয় বৎসরের রামহরি বাগচী কুশের মেখলা গলায় দিয়ে রামহরি বাগচী শিবরাম সাক্তালে করণ। রামহরি বাগচী ভূপতি ভাহ্ডীতে করণ। রাঙ্গা বড় নিষ্কৃতি। রামহরি বাগচী কুলে বড়, শিবরাম সান্তাল কুলে বড়। পরে পটী জন্মিল বেণী।

"কি কর অদেষ্টের মার।
একত্তে জন্মিল চৌধুরী চার ॥≠
গঙ্গাণাতের গঙ্গাধর, কৈতের বেণী।
ছাতকের বদস্তরার পোয়ালের ভবানী॥"

বেণীরায় কন্তা দেন মল্লিক মহেশে, পরে কন্তা দেন গোপা-নাথ কুঁঙারে। কন্সা দেন কুঙার শ্রীপতিকে, পরে কন্সা দেন জটালের গঙ্গারাম চক্রবভীকে, পরে বেণীরায়ের পৌত্রী ক্লফমঙ্গল রায়ের কন্সা পীতাম্বর সান্তালের পৌত্রে লওয়ান। পীতাম্বর সান্তাল রতিকান্ত মৈত্রে করণ, পীতাম্বর সান্তাল রামবল্লভ ভাচড়ীতে করণ। এ দিবস যদি ব্যবস্থা পূর্ব্বক করণ হোত তবে রামবন্নভ ভাত্ত্তী করণেই নিষ্কৃতি হোত। গোপীনাথ কুঙার জবরদন্তীরূপে করণ করাইলেন এই কারণ নিষ্কৃতি হইল না। পীতাম্বর সাতা-লের কুশের রামবল্লভ ভাহড়ীর গঙ্গালাভ। রামবল্লভ ভাহড়ীর পুত্র রূপনারায়ণ, হরিনারায়ণ। এইকালে বেণীরায়ের পৌত্রী কুফামজল রায়ের ক্তা লন যতুরাম সাতাল আর পোত্রী শিবরাম রাম্বের কন্সা রামচন্দ্র লাহিড়ীর পুত্রে লওয়ান। এ দিবস ব্যবস্থা পূর্বক করণ কারণ করেন রূপনারায়ণ বাগ্টী রূপনারায়ণ ভাহতীতে করণ। রামচক্র লাহিড়ী রঘুরাম সাভাবে করণ, ভবানীচরণ লাহিড়ী যহুরাম সান্তালে করণ। সে যহুরাম সান্যালে আর রতিকাস্ত মৈত্রে করণ। রূপনারায়ণ ভাহড়ী

<sup>\*</sup> এই চারিজন চলনবিলের ডাকাইত ছিলেন।

কুলে বড়, রপনারায়ণ বাগ্চী কুলে বড়, রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়, রব্রাম যহরাম সান্যাল কুলে বড়, ভবানীচরণ লাহিড়ী ছয় মহামিশ্রে দ্র্রায় (কুশে) গরিষ্ঠ । এই সব করণ কারণ করেন তত্রাচ বেণী নিদ্ধৃতি হয় না। ব্যবস্থা যায় রমেশ মৈত্র যদি করেন তবে বেণী নিদ্ধৃতি। রূপাইর সহিত কুশপর রমেশের গঙ্গালাভ। রমেশের পুত্র রমানাথ পক্ষে শ্রীরাম অন্যপক্ষে বাণেশ্র । রমানাথ কুলভ্রে ডাউয়ার রাঘব মজুমদারের ছই শ্রোত্রিয়ের কন্যাগ্রহণ। সেই রমানাথ মৈত্র আর রামচন্দ্র লাহিড়ীতে করণ। এই সকল করণ কারণ করিয়া রামচন্দ্র লাহিড়ী কুলে বড়। ও দিকেও রমানাথ রতিকান্ত করে যায় গণনা বেণী নিদ্ধৃতি।

'বেণী তিবেণী।

যারে পরশে তারে মুক্তি পদ গুণি॥'
পরে পটী জন্মিল কুতবথানি। কুতবথানির পর

'যে ঘার টুটিল পাঠক গোপীনাথ।

নিতাই টুটিল দেই ঘার।

পুক্রের প্রলর ছিটার বদ্ধ হুম্না দাঁড়িক পার।'

কিছুকাল অন্তে করণ কারণ করিয়া কুতবথানি পত্তন করেন, সেই
করণ কারণে কি কি, গঙ্গারাম সান্যালে হেমাঙ্গদ খাঁনে করণ,
হেমাঙ্গদ খাঁনে রুফ্বল্লভ লাহিড়ীতে করণ, হেমাঙ্গদ খাঁ রঘুরাম
সান্যালে করণ, রামক্রফ্ণ মজুমদার বলরাম
সান্যালে করণ, রামক্রফ্ণ মজুমদার রঘুরাম
বাগ্ চীতে করণ, হেমাঙ্গদ খাঁ রামগোবিন্দ সান্যালে করণ,
ক্রপটাদ লাহিড়ী হেমাঙ্গদ খানে করণ, গঙ্গারাম সান্যাল আর
রামক্রফ্ণ মজুমদারে করণ। রামক্রফ্ণ মৈত্র কুলে বড়, হেমাঙ্গদ খাঁ
ভাছড়ী কুলে বড়, রঘুরামবাগ্ চী কুলে বড়। শ্রীদেব, রূপচন্দ্র,
ক্রফ্বল্লভ লাহিড়ী করে যায় গণনা। বলরাম সান্যাল কলে বড়।

'হরিদেব হরিনারারণ পদ্মনাভ হেমা। আপনায় না ব্ঝিরে কুলে দিল ক্ষেমা।'

আলেখানি এই সকল করণ কারণ করে পটী কৃতব থানি। পরে পটী জন্মিল আলেখানি। লাহিড়ী নান্নসী বাগচী। "তিন সান্যালে বারবাকাবাদ"।

> "পুষ্পবৃক্ষে বচঃ সাধু লাহিড়ী কমলাপতিঃ। নন্দনাবাসিনো জ্ঞেয়াঃ কংসনারায়ণাবধি"।

কমল স্থবৃদ্ধি রায়ে জন্মিল আলেথানি। কমল স্থবৃদ্ধি রায়ের পুত্র মথুরা বসন্ত রায়, রামচন্দ্র রায়। বসন্ত রায়ের পুত্র শতানন্দ চৌধুরী। ভবানী রায় পক্ষে গণেশ রায়। পুর্বে শতানন্দ চৌধুরী লঘু ভট্টে করণ, পরেও শতানন্দ চৌধুরী লঘু ভট্টে করণ

† অর্থাৎ মহামিশ্র লাহিড়ীর ছন্ন পুত্রের মধ্যে ভবানীচরণ কুলকার্য্যে প্রধান।

কৃশে কৃশে হ'ল করণ। উপকার না দেখে ব্যবস্থা যায়। পক্ষাস্তর বস্ত শিবরাম ভাহড়ী। হে শিবরাম ভাহড়ী তুমি স্কুজাখানি নিষ্কৃতি করেছ তুমি আজ আলেখানি নিষ্কৃতি কর। শিবুরাম ভাহড়ী কহিলেন সর্বাদা কর্ত্তব্য। তারপর করণ কারণ। শিব-রাম ভাহড়ী শতানন চোধুরী লাহিড়ীতে করণ, শতানল চৌধুরী জয়রাম সান্যালে করণ, জয়রামে মাধব ভট্ট মৈত্রে করণ, মাধব মৈত্র রামক্রফ বাগ্চীতে করণ, রামক্রফ বাগ্চী লঘুভট্ট মৈত্রে করণ। লঘুভট্ট রামকৃষ্ণ সান্যালে করণ, রামকৃষ্ণ বলরাম ভাতৃ-ড়ীতে করণ,করণ কারণ করে শিবরাম ভাহড়ী কলে বড়। শতা-नन नाहिज़ी क्रन वड़। अग्रताम मानान क्रन वड़, माथव छहे মৈত্র কুলে বড়, রামক্বঞ্চ বাগ্চী কুলে বড়, লঘুভট্ট সাতোটার সতেজ। রামকৃষ্ণ সান্যাল কুলে বড়, আলেখানি নিষ্কৃতি। গাইল रहेन निकृष्ठि, भी रहेन जात्नथानि । भारत भी जन्मिन ज्यानी-পুরী। এই কালে ভবানীপুরের রাজ চক্রবর্তীর পৌত্রী, মথুরেশ চক্রবর্তীর কন্যা রামচন্দ্র বাগচীর পুত্রে লওয়ান। দ্বারকা মৈত্র তথায় গিয়াছিলেন ভিক্ষার্থে। সাতকড়ি চক্রবর্ত্তী হুড়া ঘটক. কুশ বিচার না করে পুর্বেও ছারকার রামচন্দ্রে করণ, পরেও দারকায় রামচক্রে করণ। কুশে কুশে হইল করণ। লোকে পাইল ছিত্র। ভবানীপুরী দিয়া আন্তাড়েন। মুদ্দই শতানন চৌধুরী লাহিড়ী নান্নসী বাগ্চী। লাহিড়ীতে শতানন চৌধুরী, নানদী রাজা ইন্দ্রজিৎ, বাগ্চীতে রামচন্দ্র ঠাকুর, ইহারা সকলে গেলেন রামচন্দ্র ঠাকুরের নিকট যে মহাশয় এতেক করণ কারণ করিলাম, তত্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না, অতএব আগনি করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিষ্ণুতি করেন। তৎপরে করণ কারণ। ছারকার রামনারায়ণে করণ, রামচন্দ্র বাগ্চী রাজীব সান্যালে করণ, একৃষ্ণ সান্যাল ভাঙ্গেন রঘুনাথ বাগচীর কুলজ, রঘুনাথ বাগ্চী ভাঙ্গেন কামদেব ভাগ্ন্ডীর কুলজ। কামদেব ভাহড়ী রামনারায়ণ লাহিড়ীতে করণ, রাজিব সান্যাল বাণীনাথ চক্রবর্তীতে করণ। দারকা রঘুনাথ বাগ্চীতে করণ। ভবানীপুরী নিষ্কৃতি করিয়া কামদেব ভাহড়ী কুলে বড়, রামনারায়ণ লাহিড়ী कुल वर्, मानारल वर् द्राजीव ७ श्रीकृष ठकवर्जी, रेमद्र वर् দারকা বাণীনাথ, বাগ্চীতে বড় রামচক্র রঘুনাথ। এই সকলে করণ কারণ করেন। তত্রাচ ভবানীপুরী নিষ্কৃতি হয় না। ব্যবস্থা ৰায় শতানন্দ চৌধুরী। শতানন্দের সস্তানে যদি করে তবে জানি যে ভবানীপুরী নিষ্কৃতি। শতানন্দ চৌধুরীর পুত্র রঘুনাথ রায়, গোবিন্দরায়, শিবরাম রায়, পক্ষে হুর্গারাম রায়।

"শিৰরাম রায় ছগারাম রায়, ছগারাম রায় শিবরাম রায়।

এক ততে হই রাজা গণনা যায়।"

গোবিন্দরাম রায় কামদেব ভাহড়ীতে করণ। গোবিন্দরাম

রায়, শিবরাম রায়, দ্বারকা মৈত্র প্রভৃতি কুলীন ঐক্য হয়ে করণ কারণ করিয়া ভবানীপুরী নিদ্ধৃতি করেন। গাইল নিদ্ধৃতি, পটী হইল ভবানীপুরী। পরে পটী জন্মিল জোনাইল। সেই জোনাইল কিমত ?

"ব্ৰাহ্মণ ধরিল বৰ্দ্নি জেনে ফেলাইল লোনাইল 🛭

পুরন্দর মৈত্র হিরণ্য ভাহড়ী হই কঠা তথার ছিলেন, ঐ হই কঠা জোনালীর ব্রাহ্মণকে দাহন করিল। এই প্রযুক্ত কুলজ্ঞেরা পুরন্দর মৈত্রকে ও হিরণ্য ভাহড়ীকে জোনালী দিয়া আন্তাড়েন। পরে পুরন্দর মৈত্র গেলেন চাঁদাই লাহিড়ীর নিকট উপকার লইতে। চাঁদাই লাহিড়ীর কুলজ্ঞের সরস ক্রমে চাতুরী পূর্কক কহিলেন, আমার জননাশোচ হইয়াছে অন্থ করণ হয় না। ইত্যবকালে পুরন্দর মৈত্র উয়া করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমি পুরন্দর মৈত্র আমার পর চাতুরী, অতএব আমি আর চাঁদাই লাহিড়ীর সহিত কুশ ধরিব না। এই কালে পুরন্দর মৈত্র হরি গোঁদাই সান্যাল করণ। হরি গোঁদাই সান্যাল পুরানন্দ ধর্ম্বরায়ে করণ। হিরণ্য ভাহড়ী জগাই চামটার করণ। জগাই ডাঙ্গর গোবিন্দ মৈত্রে করণ। গুইভাবে জগাই চামটার গঙ্গালাভ। পাঁচকন্ত্রী বর্ত্তমান।

'আজ হিরা পূরা, ভাঙ্গর হরে শূরা।' পাঁচকর্ত্তা জোনালী বন্ধ। কিছুকাল অস্তে অমোঘে মহানন্দে করণ। জোনালী নিষ্কৃতি।"

[ অপরাপর বিবরণ কুলীন শব্দে দ্রন্তব্য । ]
বারেন্দ্র কার্যন্ত, \* বারেন্দ্রদেশবাসী কারন্ত-শ্রেণীভেদ। এখন
বে স্থান আমরা বরেন্দ্র বলিয়া মনে করি, সেই স্থানই আদি
গৌড়মণ্ডল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। স্বতরাং আদি গৌড়ীয়
কারন্ত বলিলে এই বরেন্দ্রবাসী কারন্তকেই বুঝাইত। উত্তররাদীয় কারন্ত-কুলগ্রন্থ ও আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান
ইতিহাস হইতে জানিতে পারি ষে গৌড়াধিপ মহারাজ আদিশ্র
ও তাঁহার পূর্ব্বপ্রন্ধণ কারন্থ ছিলেন। তৎপূর্ব্বেও ষে গৌড়ে
কারন্থ অধিকার ছিল, তাহা আইন্-ই-অকবরী হইতে জানা
বার। স্বতরাং গৌড়ে বছপূর্ব্বিকাল হইতেই কারন্থজাতির
উপনিবেশ ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান গৌড়বঙ্গে
ষে বাহাত্তর বা অচলা সংজ্ঞক কারন্তগণের বাস দেখা যার,

তন্মধ্যে অধিকাংশই সেই আদি গৌড় কান্নন্থসন্তান। বৌদ্ধ ও জৈনপ্রভাবকালে এই সকল কান্নন্থগণ অনেকেই ব্রহ্মণাধর্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈন বা বৌদ্ধাচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একারণ আদিশ্রের সময় খুষ্টীয় ৮ম শতান্দে ব্রাহ্মণাভ্যুদয় কালে ঐ সকল জৈন বা বৌদ্ধাচারী কান্নন্থ নিন্দিত হইয়াছিলেন।

আদিশুরের উৎসাহে সাগ্রিক ত্রাহ্মণাভ্যুদয় কালে নানাস্থান হইতে ব্রাহ্মণভক্ত কায়স্থগণের সমাগম ঘটিয়া থাকিবে, আধু-নিক কুলাচার্য্যগণ সেই সকল কায়স্থগণকে কেহ উত্তররাঢীয় কেহ বা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষ বলিয়া লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তৎকালের সামাজিক, রাজনৈতিক ও বংশেতিহাস অনুসরণ করিলে উত্তররাটীয় বা দক্ষিণরাটীয় কায়ন্তের বীজপুরুষগণকে আদিশুরের সময়ে আগত বলিয়া মনে করা যায় না। যদি এই হুই শ্রেণীর কায়ন্তের বীজ-পুরুষগণ খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দে ১ম আদিশুরের সময় আগমন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়ে সমাগত সাগ্নিক বিপ্র-সম্ভানগণের ভায় তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরেই আমরা কায়স্থ-সমাজেও রাটীয় ও বারেক্র শ্রেণীবিভাগ দেখিতাম, এছাড়া বারেন্দ্র বিপ্রগণের মধ্যে বীজপুরুষ হইতে বর্ত্তমান পুরুষ পর্য্যন্ত যেমন ৩৮।৩৯ পর্য্যায় পাইতেছি, উত্তররাটীয় বা দক্ষিণরাটীয় কায়ন্ত সমাজেও এইরূপ বংশ পর্য্যায় পাইতাম। যথন উত্তর-রাটীয় বা দক্ষিণরাটীয় কায়ত্বের বীজপুরুষ হইতে বারেক্র কায়স্ত সমাজের উৎপত্তি হয় নাই অথবা বংশপর্যায়ে যথন উত্তররাটীয় কুলীন কায়স্থসমাজে ৩২।৩৩ পুরুষ এবং দক্ষিণ-রাটীয় কুলীন কায়স্থসমাজে ২৭।২৮ পুরুষের অধিক বংশ-বুদ্ধি ঘটে নাই, তথন কির্মপে বলিব যে উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ-রাটীয় কায়ত্ব কুলীনগণের বীজপুরুষগণ আদিশুরের সময় আগমন করেন 

প উত্তররাতীয় সমাজের সংস্কৃত কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে যে, অযোধা হইতে বাৎস্থগোত্তে অনাদিবর সিংহ ও সৌকালীন গোত্রে সোমঘোষ, মথুরা হইতে মৌলাল্য পুরুষোত্তম দাস এবং মায়াপুরী হইতে বিশ্বামিত্র গোত্রজ স্কুদর্শন মিত্র ও কাশ্রপ দেবদত্ত এই পঞ্চকায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।\* তাঁহারা গৌডাভিম্থে যাত্রাকালে পথে শুনিয়াছিলেন যে গৌড়াধিপ আদিশুর যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও কয়জন কাম্বন্থ উপস্থিত হইমাছিলেন। উত্তররাঢ়ীয়গণ যে রাজার সময় উপস্থিত হন, তাঁহার নাম মাধব, উপাধি

<sup>\*</sup> কুলীন ও কারস্থ শব্দে বঙ্গীয় কারস্থ-শ্রেণীচতুষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবছা হইয়াছে বটে, কিন্তু বে সময় ঐ দুই শক্ষ লিখিত হয়, সে সময় শ্রেণীচতুষ্ট্রের ক্র্প্রাচীন কুলগ্রন্থ সমন্ত হস্তগত না হওয়ায় যে বিবরণ লিখিত হয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে অসামঞ্জল্প ও দুই এক স্থানে কুলেতিহাসের বিপরীত ক্থা স্থান পাইয়াছে, এ কারণ বর্তমান প্রবন্ধে সেই সেই স্থানের সংশোধন কলে সংক্ষেণে বঙ্গীয় কারস্থগণের আদিপরিচয় লিপিবছা ইইল।

<sup>† &</sup>quot;তন্ত বংশে সমুভূতাঃ পঞ্চবিজ্ঞা মহাজনাঃ।
বাংল্ড গোত্ৰেনাদিষরঃ দোমঃ দৌকালিনেন চ ॥
পুরুষোভ্তমঃ মৌলাল্যো বিশামিতঃ স্বর্ণনাঃ।
কাঞ্চগেন বোনামা ইতি তে ক্ষিতং মুদা ॥

আদিত্যশূর। এই মাধবাদিত্য শূর সম্বন্ধে উত্তররাটীয় কুল-গঞ্জিকার লিখিত আছে—

"গৌড়দেশে মহারাজা আদিত্যশূর নাম।

গঙ্গার সমীপে বাস সিংহেশ্বর গ্রাম।

আদর করিয়া আনে বিপ্র পঞ্চ জন।

দেই সঙ্গে পঞ্চগোত্র আইলা শ্রীকরণ।

\* \* \* \*

অতি বড় মহারাজা বৃদ্ধে বৃহম্পতি।

পঞ্চ জনার নাম থুইল পঞ্চ থেয়াতি ॥

শীঘ্র করি কর্ম্ম করে বাৎস্তের কুমার।
তে কারণে সিংহ নাম থুইল নূপবর॥

শৌবালিনে দেখিল কথায় বৃহম্পতি।

ঘোষ বলি খ্যাতি থুইল সেই মহামতি ॥

হরিতে ভকতি বড় মৌদগল্য নন্দন।

দাস বলি খ্যাতি তার সেই সে কারণ॥

তারপর বিশ্বামিত্র করি যে লিখন।

বাজার হইয়া মন্ত্রী মৈত্র আচরণ॥

দানেতে নিপুল বড় কাশ্রপ নন্দন।

দত্ত বলি খ্যাতি থুইল সেই বিচক্ষণ॥

শত্ত বলি খ্যাতি থুইল সেই বিচক্ষণ॥

\*\*\*

উদ্ত প্রাচীন কারিকা হইতে জানা ঘাইতেছে যে, রাজা আদিশ্র তথন যজেপলকে কাগ্রুজ্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও সেই সঙ্গে কারস্থ আনম্বন করেন, আদিত্যপ্র সেরপ কোন যজোপলকে ব্রাহ্মণ কারস্থ আনম্বন করেন নাই। সম্বতঃ আদিশ্রের পর পশ্চিম হইতে এ দেশে প্রায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ কারস্থ আগমন করিলে রাজা মাধবাদিতা তাঁহাদিগকে সমাদরে নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আদিত্যপ্রের রাজধানী সিংহেশ্বর উত্তররাঢ়ের অন্তর্গত, বরেক্রভূমির অন্তর্গত নহে। বরেক্রভূমির সহিত আদি সংশ্রব না থাকায় ঐ শ্রেণীর মধ্যে বারেক্র শ্রেণীবিভাগ ঘটে নাই, উত্তররাঢ়ে বাস হেতু উত্তররাঢ়ীয় নামেই কেবল পরিচিত হইয়াছেন। সিংহেশ্বর গ্রামে অত্যাপি অনাদিবর-সিংহপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও দেবীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পরবর্ত্তী উত্তররাড়ীয় কুলাচার্য্যগণ আদিত্যশূরকে "আদিশূর" মনে করিয়া আধুনিক কুলকারিকায় লিথিয়াছেন—

ততোহনাদিবরঃ দোমোহযোধ্যারামুবাদূ চ। পুরুষোত্তম উদিজা বৈ মথুরাঞ্চ সদা স্থ্যী ॥ ততঃ স্বদর্শনো দৌ চ মারাপুর্যাং তদাহবসৎ।" (কুলপঞ্জিকা) "বিপ্র পঞ্চ করণ পঞ্চ শুদ্র পঞ্চ জন। ত্রিপঞ্চকে উপনীত আদিশুরের ভবন 🗚"

এই ত্রিপঞ্চকে আবার আধুনিক ইতিহাসানভিজ্ঞ কুলাচার্য্যগণ বারেক্স ও রাঢ়ীয় বিপ্রগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশাদি পঞ্চ সাগ্নিক বিপ্র, উত্তররাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ অনাদিবর সিংহাদি পঞ্চ শ্রীকরণ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয়গণের বীজপুরুষ মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি অপর পাঁচজনকে ধরিয়া লইরাছেন। তাঁহারা একবার মকরন্দকে শুদ্র মধ্যে ধরিয়া আবার অন্তর্জ্ঞ তাঁহাকেই শ্রীকরণ সোম ঘোষের পোল্র বলিয়া প্রকাশ করিতেও কুন্তিত হন নাই। ইহাতেই বৃষ্ধিয়া লউন যে তাঁহাদের কালজান ও কুলজান কতদুর।

আমাদের মনে হয় আদিশ্রের আহ্বানে পঞ্চ সাগ্নিকের আগমনকালে কএকজন কায়ন্ত ও তাঁহাদের পরিচারকরূপে পঞ্চ শুদ্রভূত্য আদিয়াছিল। অবশু তাঁহারা আদিশ্রের রাজধানীর নিকট বারেক্রভূমে বাস করিয়াছিলেন। এই কায়ন্ত কয়জনের নাম মহেশচক্ররচিত সেনবংশকারিকায় এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"মহারাজা আদিশূর গৌড়ের রাজন।

ছয় জন কায়স্থ করিল আনয়ন॥

রাজ্য হেতু রাজা কার্য্যদক্ষ লোক আনে।

রাজ্যর আদরে আইদে কায়স্থ ছয় জনে॥

রমানাথ সেন আর দাস সদাশিব।

হরিশ্চক্র সিংহ আইদে শ্রীবসস্ত দেব॥

চক্র পালিত আইসে শ্রীঅনস্ত কর।

ছয় জনে আইলেন রাজার গোচর ॥

তুষ্ট হৈয়া আদিশূর গৌড়ের ঈশ্বর।

সভা মধ্যে বছ মান করে বরাবর॥
\*\*

আদিশ্রের পরই বৌদ্ধন্পতি ধর্মপাল বারেক্স অধিকার করেন। [পালরাজবংশ ও বঙ্গদেশ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টবা] এই সময়ে আদিশ্রের পুত্র ভূশ্র গৌড় ছাড়িয়া রাঢ়দেশে পলাইয়া আসেন। তাঁহার সহিত পঞ্চ সাগ্নিকের কএকজন পুত্রও এদেশে আসিয়াছিলেন। ভূশ্র তাঁহাদিগকে রাটীয় আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহারাই বর্তমান রাটীয় রাক্ষণ সমাজের বীজপুরুষ। রাক্ষণ আসিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ভূশ্রের সহিত অথবা তৎপরবর্ত্তী কোন শ্রবংশীয়ের রাজত্বকালে কোন কায়ন্থ সন্তান বারেক্স হইতে রাঢ়ে আসিয়া বাস করেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বারেক্স রাক্ষণ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি যে পালরাজাশ্রমে যে সকল রাক্ষণ বারেক্স বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ধর্মান্তর গ্রহণহেতু রাটীয় ও বারেক্স মধ্যে যৌন সম্বন্ধ অনেকটা রহিত হয়।

বর্ণগুরু ব্রাহ্মণের ফ্রায় আদিশুরানীত কায়স্থ ও শূদ্র পঞ্চ বৌদ্ধসমূদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। এমন কি ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য-কালে অনেক বারেক্রবাহ্মণ পুনরায় বৈদিকাচার গ্রহণ করিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মানিত হইলেও কায়স্থ ও শূদ্রগণের সেরূপ স্থবিধা না হওয়ায় তাঁহারা নিন্দিত ও হীনাবস্থায় থাকিয়া যায়। তাহাতে তাহাদের নাম বা বংশাবলী রক্ষায় সেরূপ যত্ন হয় নাই। অবশেষে সাগ্রিক বিপ্রবংশধর আধুনিক রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের উপর স্ব স্থ প্রভূত্ব বজায় রাথিবার জন্য সেই প্রাচীন আখ্যান আদিশূরের বহু পরে আগত বিভিন্ন শ্রেণীর কামন্থের উপর ন্যস্ত করিতে অর্থাৎ উদোর পিণ্ড বুধোর ঘাড়ে চাপাইতে কুন্তিত হন নাই। কিন্তু উত্তররাঢ়ীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের স্প্রপ্রাচীন কুলাচার্য্যগণ কেহই এরূপ বিসদৃশ কথা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। তাই বলি, আধুনিক কুলগ্রন্থের উপর নির্ভর না করিয়া বিশেষ সতর্কভাবে তত্তৎ সামাজিকের লিখিত সেই সেই সমাজের স্বপ্রাচীন কুলগ্রন্থের অমুসরণ করা কর্ত্তবা।

যাহা হউক, এখন আমরা বুঝিতেছি যে, মহারাজ আদিশুরের পূর্ব হইতেই এদেশে কারস্থজাতির বাস ছিল। আদিশুরের সময়ও এদেশে কএকজন কারস্থ আসিয়াছিলেন, কিন্তু পালরাজ-গণের সময়ে বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করায় ব্রাহ্মণকুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের সকলের কুলপরিচয় রক্ষা করেন নাই। আদিশুরের কিছু পরে অর্থাৎ যে সময়ে বারেক্রে বৌদ্ধরাজগণ এবং রাঢ়দেশে শ্রবংশ রাজত্ব করিভেছিলেন, সেই সময়ে উত্তররাঢ়ে মাধবাদিত্যশ্র অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই রাজার রাজত্বকালেই উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-গণের বীজপুরুষগণ রাজসম্মানিত হইয়াছিলেন।

রাজা জয়পাল সম্ভবতঃ আদিত্যশূর বা তাঁহার বংশধরের নিকট উত্তরবাঢ় অধিকার করেন, এই সময়ে কেহ কেহ পাল-রাজের আত্মগত্য স্বীকার করিয়া পালাধিকারে কায়স্তর্ত্তি অবলম্বন করেন, কেহ বা বীরভূমের তুর্গমপ্রাদেশে অর্দ্ধবাধীনভাবে রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন।

উত্তররাঢ় পালাধিকারভুক্ত হইলেও দক্ষিণরাঢ় বছদিন হিন্দুধর্মান্নরক্ত শুরবংশীরের অধিকারে ছিল। শুরবংশীর রাজগণের
যত্তে দক্ষিণরাঢ়ে বৌদ্ধাচারনিবারণ ও বৈদিকাচার প্রবর্তনের
চেষ্টা চলিয়াছিল, তাহাতে এখানকার গোড়ীয় বা আদি রাট়ীয়
কায়স্থগণও যোগদান করিয়াছিলেন। শুরবংশীয় রাজগণের
অধীনেও দক্ষিণরাঢ়ের নানাস্থানে কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছিলেন,
তয়ধ্যে ভূরিশ্রেষ্ঠী বা ভূরস্থটের রাজা পাঙুদাদের নাম উল্লেখযোগ্য। এই নূপতির আশ্ররেই শ্রীধরাচার্য্য খুষ্ঠীয় ৯ম শতান্দে
ন্তায়কদলী নামে প্রসিদ্ধ ন্তায় গ্রন্থ রচনা করেন। প্রায় ১০১২

খুষ্টান্দে দক্ষিণ-রাঢ়পতি রণশূর দাক্ষিণাত্যপতি রাজেন্দ্রচোলের হত্তে পরাজিত হন। সেই সঙ্গে দক্ষিণরাঢ়ে দাক্ষিণাত্যপ্রভাব বিস্তুত হয়।

দাক্ষিণাত্য-নরেক্রবংশে সেনরাজগণের উদ্ভব। রাজেক্র চোল যে সময় রাঢ়বঙ্গ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সামস্তসেনের অভ্যুদয়। ঈশ্বর বৈদিকের স্থপ্রাচীন বৈদিককুলপঞ্জী হইতে জানিতে পারি যে স্থবর্ণরেথানদীপ্রবাহিত কাশীপুরী (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান কাশীয়াড়ী) নামক স্থানে সামস্তসেনের পুত্র ত্রিবিক্রম হেমন্তসেন রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র মহারাজ বিজয়সেন সমস্ত গৌড়বঙ্গ জয় করিয়া একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করেন। দাক্ষিণাত্য হইতে বৈদিক বিপ্রগণ প্রথমতঃ তাঁহার সহিত আসিয়াই বৈদিক ধর্মপ্রচারের আয়োজন করেন। এই সময় কুরঙ্গেষ্ট যজ্ঞ উপলক্ষে মহারাজ বিজয়সেন বারাণসীর নিকটবর্ত্ত্রী কর্ণাবতী সমাজ হইতেও কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

বৈদিককুলপঞ্জী মতে "বেদগ্রহগ্রহমিতে বভূব স রাজা" অর্থাৎ ৯৯৪ শকে (১০৭২ খুষ্টাব্দে) বিজয়দেনের রাজ্যাভিষেক। বঙ্গুজুকুলজীসারসংগ্রহে লিখিত আছে—

শনয়শত চুরানই শক পরিমাণে।
আইলেন ছিজগণ রাজসন্নিধানে॥
পঞ্চকায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সন্মানপূর্বক ভূপ রাখিলা সর্বজনে॥"

উক্ত বচন হইতে আমরা জানিতেছি যে, ৯৯৪ শকে বিজয়-সেনের রাজ্যাভিষেক, তহুপলক্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ ও সেই সঙ্গে পঞ্চকায়স্থাগম হইয়াছিল। এই পঞ্চকায়স্থই ঘোষ, বস্তু, মিত্র, গুহ ও দত্ত-বংশের বীজপুরুষ সৌকালিন গোত্রজ মকরন, গোতমগোত্রজ দশরথ বস্থ, বিশ্বামিত গোত্রজ কালিদাস মিত্র, কাগ্রপগোত্রজ দশর্থ এবং মৌদাল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম। দক্ষিণরাটীয় কায়স্থকারিকায় পুরুষোত্তম দত্ত ভরদাজ গোত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। একারণ অনেকে কনোজাগত পঞ্চকায়ন্তের মধ্যে ভরদ্বাজ পুরুযোত্তম দত্তকে ধরিয়া থাকেন। কিন্তু দক্ষিণ-রাটীয় ঢাকুরী পাঠ করিলে জানা যায় যে ভরছাজ, পুরুষোত্তমের সমাজ বালি এবং মৌদগল্য পুরুষোত্তমের সমাজ বটগ্রাম। ভরদ্বাজ গোত্রজ দত্ত মহাশয় কাঞ্চীপুর (দাক্ষিণাত্য) হইতে এবং মৌলাল্য দত্ত মহাশয় পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করেন। কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলে বোধ হয় যে মৌলাল্য পুরুষোত্তমের কিছু পূর্ব্বে ভরদাজ পুরুষোত্তম আগমন করেন এবং নিজের অহন্ধারে রাজসন্মানলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ঢাকুরীতে আছে—

"বীজী পুরুষোত্তম দত্ত, সদাশিব অন্থরক্ত,
কাঞ্চীপুর হইতে গৌড়দেশে।
শ্রীবিজয় মহারাজ, অহন্ধারী সভা মাঝ,
কুলাভাব হইল নিজ দোষে॥
তম্ম স্থত গোবর্দ্ধন, বংশজ ভাবেতে করণ" ইত্যাদি
বহুতর দক্ষিণরাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র ঢাকুর গ্রন্থ হইতে
জানিতে পারি যে, কেহ কাম্মকুজ, কেহ মিথিলা, কেহ অযোধ্যা,
কেহ হরিদ্বার, কেহ মগধ, কেহ কাশী, কেহ কাঞ্চী প্রভৃতি নানা
স্থান হইতে গৌড়দেশে আগমন করেন। মহারাজ বিজয়সেন
তাঁহাদিগকে সমন্মানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বহু দ্রদেশ
হইতে বিভিন্ন উপাধিধারী কায়স্থগণ এদেশে আসিয়া বাস
করিলেও তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদানে কোনপ্রকার
বাধা ছিল না।

মহারাজ বিজয়দেন বৈদিক বিপ্রভক্ত ছিলেন, তাঁহার সময়ে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারেরই আয়োজন চলিয়াছিল। কিন্তু তৎপুত্র বল্লালসেনের মত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ১১১৯ খুষ্টাব্দে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়েও উত্তর্বারেন্দ্রে বৌদ্ধাধিকার। সমস্ত বারেক্সভূমে এ সময়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধাচারই প্রবল। বল্লালসেন উত্তরবারেন্দ্র অধিকার করিয়া গৌড়ে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এথানেই তিনি তান্ত্রিক উপদেশে মুদ্ধ হইয়া তান্ত্রিকধর্ম গ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে উচ্চ শ্রেণির মধ্যেও তান্ত্রিকধর্মপ্রচারের উত্তোগ চলে। তাহারই ফলে তিনি ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে দিবা, বীর ও পশুক্রমে মুথাকুলীন, গোণকুলীন এবং শোত্রিয় বা মৌলিক এই ত্রিবিধ কুলনিয়ম ন্তাপন করেন। যে সকল ব্রাহ্মণকায়স্ত মহারাজ বিজয়সেনের সময়ে রাজকার্যা গ্রহণ করিয়া বৈদিক ধর্মপ্রচারে উত্যোগী চ্ট্যাছিলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে বাঁহারা বল্লালের অভিষেক-কালে মন্ত্রিত্বলাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই বল্লালের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুন্তিত হন নাই। ব্রাহ্মণকায়স্থের মধ্যে যাঁহারা বল্লালের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বল্লালের কুলমর্য্যাদা লাভ করেন। কায়স্থগণের মধ্যে রাজা বিজয়দেনের সভায় সমুপাগত মকরন্দ ঘোষের ছই পুত্র স্থভাষিত ও পুরুষোত্ম, দশরথবস্থর হুই পুত্র পরম ও রুষ্ণ, বিরাটগুহের পৌত্র ও নারায়ণের পুত্র দশর্থ, কালিদাস মিত্রের পুত্র অশ্বপতি ও এখির এই সাতজন মাত্র বল্লালী কুলমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। এই সাতজনের মধ্যে স্থভাষিত ঘোষ, পরম বস্থ, দশরথ গুহ ও অশ্বপতি মিত্র এই চারিজন বঙ্গে এবং পুরুষোত্তম ঘোষ, কুষ্ণবস্থ ও খ্রীধর মিত্র এই তিনজন দক্ষিণরাচে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাসস্থান অমুসারে তাঁহাদের বংশধরগণ যথাক্রমে বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় বলিয়া গণ্য হন। বঙ্গেও পূর্ব্বাপর আদি গৌড়-কায়স্থ এবং আদিশ্ব ও তৎপরবর্ত্তী কালে আগত ৮ হর ও ৭২ ঘর কায়স্থের বংশধরগণ্ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রাজা বল্লালদেন তাঁহার কুলনিয়মাধীন ব্রাহ্মণ-কাম্বন্থ-সমাজে ক্যাগত কুলেরই ব্যবস্থা করিয়া যান, তদমুসারে কোন কুলীনই কুলীন ভিন্ন অপর কোন পাত্রে ক্ন্যাদান করিতেন না। অথচ কুলীনগণ নিম্নকুল হইতে ক্যাগ্রহণ করিতে পারিতেন। এই সময় গোড়, রাঢ় ও বঙ্গবাসী কায়স্থগণ মধ্যে পরম্পর বৈবাহিকসম্বন্ধ স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। তবে यांशां वल्लांगरम्ब विरवाधी वहेशां इति , उांशांवा वल्लांगीमन হইতে স্বাতম্ভ্রক্ষা করিবার জন্ম পরস্পরে আদানপ্রদান বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যে সকল কায়স্থ বলালীমতের বিরোধী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্ভানগণ উত্তররাটীয় ও বারেক্র এই তুইটা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণরাটীয় ও বঙ্গজসমাজ মধ্যে বল্লালের পরবর্ত্তী কালেও আদানপ্রদান চলিয়াছিল। বল্লালপুত্র লক্ষণদেনও স্মীকরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ-কুলীনগর্ণকৈ সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই হস্ত হইতে ১১৯৯ খুষ্টাব্দে গৌড়রাজ্য মুসলমানকবলিত হয়। গৌড়দেশ গেলেও পূর্ব্বক তাহার পরেও বছকাল দেনবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। প্রায় ১৩০০ খুষ্টাব্দে মুসলমানের। পূর্ববন্ধ অধিকার করেন। এই সময়ই হিন্দুসমাজে প্রক্রত প্রস্তাবে বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেনবংশীয় রাজা লক্ষণদেনের পোত্র মহারাজ দনৌজামাধব চক্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার সভাতেও বল্লালী ব্রাহ্মণকায়স্থ-সমাজের ২৩ বার সমীকরণ হয়। বঙ্গজ কুলজীদারসংগ্রহে লিখিত আছে—

> "দন্মজমাধৰ রাজা চক্রদ্বীপপতি। সেই হইল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি॥ গোড় হইতে আনাইলা কায়স্থ কুলপতি।

কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি ॥" ( विজ বাচম্পতি ) विজ বাচম্পতির উক্তি হইতে বেশ জানা ষাইতেছে ষে মহারাজ দনৌজামাধব যথন চক্রদ্বীপ সমান্ধ পত্তন করেন, সে সময়ে তিনি গৌড় হইতে বহু কুলীন ও কুলাচার্য্য আনাইয়াছিলেন। স্থতরাং বল্লালের সময় দক্ষিণরাঢ়ী ও বঙ্গজ এই হুই শ্রেণীবিভাগ ঘটলেও আদানপ্রদানে কোন বাধা ঘটে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে দনৌজামাধব কর্ভূক চক্রদ্বীপসমাজপ্রতিষ্ঠার পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কুলীন মধ্যে বিবাহসম্বন্ধ রহিত হয়। মুসলমান শাসন হইতে দুরে রাথিয়া কুলাচারী ও সদাচারী করিবার উদ্দেশ্রই চক্রদ্বীপসমাজের প্রতিষ্ঠা। অপর সকল স্থানে মুসলমান অধিকার ও মুসলমানসংশ্রব ঘটায় এবং চক্রদ্বীপ

সমাজ ম্সলমান শাসন হইতে বহুদ্রে থাকায় চক্রন্থি সমাজেরই শ্রেষ্ঠতা ঘোষিত হয়। । বে সময়ে দনৌজামাধবের যত্নে চক্রন্থীপ সমাজের সৃষ্টি, সেই সময়েই দক্ষিণরাঢ়ীয় বল্লালী কুলীন বংশধরগণ হইতে বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি ঘটে। যথা—মকরন্দঘোষের
অধন্তন ষ্ঠপুরুষ নিশাপতি হইতে বালী ও প্রভাকর হইতে
আকনা, দশরণ বহুর অধন্তন ৫ম পুরুষ গুক্তি হইতে বাগাঙা
ও মুক্তি হইতে মাহীনগর, কালিদাস মিত্রের অধন্তন ৮ম পুরুষ
ধুঁই মিত্র হইতে বড়িশা ও গুঁই মিত্র হইতে টেকা সমাজ গঠিত
হয়। নিশাপতি প্রভৃতি সমাজকর্তাদিগকে কেহ কেহ বল্লালসভায় সম্মানিত কুলীন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু উক্ত
সমাজকর্তা ও কুলীনগণ দনৌজামাধ্বের সমসামন্ত্রিক হইতেছেন।

বঙ্গে চন্দ্রদীপদমাজ ও দক্ষিণরাঢ়ে উক্ত ছয় সমাজ উৎপত্তির বহু পরে বঙ্গজদিগের বাজু, বিক্রমপুর, ভূষণা বা ফতেয়াবাদ ও বশোর সমাজ এবং দক্ষিণরাঢ়ীয় বংশজ ও মৌলিকদিগের বিভিন্ন সমাজের উৎপত্তি হয়। [কায়ন্থ শব্দ ৬০৪ পৃষ্ঠা দ্রস্টব্য।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থসমাজ বলালী
নিয়মর অধীন ইইয়াছিলেন। বঙ্গজ সমাজে বরাবর বলালী
নিয়ম চলিলেও, দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে স্থায়ী ইইতে পারে নাই।
কারণ খুয়য় ১৫শ শতাবে পুরন্দর খান্ দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে
জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুলনিয়ম প্রচার করেন। সে সময়ে বলালের
ক্যাগত কুলপ্রথা প্রচলিত থাকিলে এ প্রথা পুরন্দর এককালে
উঠাইতে পারিতেন না। উত্তররাঢ়ীয় ও বারেক্রসমাজ বলালী
নিয়ম কথন খীকার করেন নাই। উত্তররাঢ়ীয় কায়য়্ববীজী
অনাদিবর সিংহের অধন্তন ৯ম পুরুষ ব্যাসসিংহ † গোড়াধিপ
রল্লালের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বলালী মতের সমর্থন না করায়
বরং বিক্ষাচরণ করায় বলালের আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা
ইইয়াছিল। এইরূপ দেবাদিত্য দত্ত বংশীয় ক্রক্তন ব্যক্তিও
বল্লালের কঠোর আদেশে নিহত ইইয়াছিলেন। জাতীয় মর্যাদা
রক্ষা করিবার জন্ম ব্যাসসিংহ জীবন বিসর্জন করেন বলিয়া
তাঁহার পিতা লক্ষ্মীবর 'করণগুরু' আখ্যালাভ করেন। ব্যাসের

কনিষ্ঠ পুত্র ভগীরথ সিংহ বন্ধদেশে যান এবং তাঁহার বংশধরেরা বন্ধজ সমাজভুক্ত হন। ব্যাসের জ্যেষ্ঠপুত্র বনমালী কান্দিতে আসিয়া বাস করেন। এই বনমালীর পৌত্র বিনায়ক সিংহ ঐ প্রদেশে রাজা হইরাছিলেন। পূর্ব্বক্ষে দলৌজামাধবের ষদ্ধে বেরপ বন্ধজ সমাজবন্ধন ঘটে, উত্তররাচে রাজা বিনায়ক সিংহের যত্রে সেইরপ উত্তররাচীয় কায়ভুসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়েই ভরদাজ গোত্রজ সিংহ এক ঘর, শাণ্ডিল্য ঘোষ এক ঘর, মৌলাল্য কর এক ঘর এবং কাশ্রপগোত্রজ দাস এক ঘর উত্তররাচীয় সমাজে মিশিয়া যান। পরবর্তীকালে বাহাত্তরিয়া বা আদি গৌড়-কায়ভ্বংশীয় শ্র প্রভৃতি কএক ঘর উত্তররাচীয় সমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের আদানপ্রদান অতি নিম্ন শ্রেণিতেই হইয়া থাকে।

উত্তররাঢ়ীয় ব্যাসসিংহ প্রভৃতির স্থায় ভৃগুনলী প্রভৃতি
নবাগত কএকজন কায়স্থও রাজা বল্লালের বিরোধী হইয়াছিলেন। শেষে বল্লালের নির্যাতন ভয়ে তাঁহারা বারেক্র
অঞ্চলে পলাইয়া গিয়া স্বতম্ভ সমাজ গঠনের চেষ্টা করেন।
রাজা বিজয়সেনের পূর্বে আগত উত্তররাঢ়বাসী কএকজন কায়স্থ
পরিবার লইয়া যেমন উত্তররাঢ়ীয় সমাজ গঠিত হয়, সেইরূপ
রাজা বিজয়সেনের সময়ে নবাগত ভৃগুনলীপ্রমুথ কএকজন
কায়স্থ লইয়া বারেক্র কায়স্থসমাজ গঠিত হইয়াছিল।

### वाद्यस्य कांत्रश्च।

বারেক কামস্থগণের ঢাকুর নামক একথানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ পাঠে জানা যার যে যহনন্দন নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ ঢাকুর-রচিমিতা। আদিশ্রের সময় যে কমজন কামস্থ আগমন করেন, তাঁহাদের বিষয় লইয়া কুবঞ্চনগরবাসী কুলীন কামস্থ কাশীদাস যে কুলগ্রন্থ রচনা করেন, যহনন্দন তাহাই আদর্শ করিয়া নিজ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাও ব্ঝিতে পারা যার যে, যহনন্দনের আদর্শ আর একথানি ঢাকুর ছিল। তিনি ঐ আদর্শ ঢাকুরকে অতি বৃহৎ গ্রন্থ বলিয়াছেন। কিন্তু সেই বৃহৎ ঢাকুরী এ পর্যান্ত পাওয়া যার নাই। যহনন্দনের সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পাঠ করিলেও বারেক্রকামস্থগণের ইতিহাস পরিজ্ঞাত হওয়া যার। মহনন্দন গ্রন্থ প্রথমেই বলিয়াছেন।—

"শুন সভে কহি এবে কর অবধান।
কায়স্থ ঢাকুরী মধ্যে বেমন প্রমাণ ॥
কুবঞ্চ নগরে বাস নাম কাশীদাস।
কুলে স্কুপ্রধান বটে উত্তম সমাজ॥
সৎকুলে উত্তব তার জানে সর্বজনে।
আজনা ভ্রাজন দেবা করে সম্ভনে॥

কুলীন শক্ষে লিখিত হইয়াছে যে চক্রছীপাধিপতি "রাজা পরমানদল রায়ের কঠিন কুলবিধি অনুসারে অধিকাংশ কুলীনকারছের কুলনষ্ট হইয়াছে, এখন কেবল মালখানগরের বহু, শীনগরের বহুও রাইসবরের ভহমুন্তফী এই কয় বরের কুল আছে।" এই বিবরণ প্রকৃত নয়, কারণ উজ্জ য়ান ব্যতীত গাভা, নরোভমপুর, বানরীপাড়া প্রভৃতি নানা য়ানে এখনও ঘোব, বহুও ওহবশীয়ে বহুতর কুলীন বিদ্যানান। বিশের জাতীয় ইতিহাস কায়য়কাওে বিশ্বত বিষরণ এইবা।

<sup>†</sup> কুলীন শব্দে ইহাঁকে বৈদাবনালের সমসাময়িক বলা হইরাছে, তাহা ক্লিক নহে; তিনি গৌড়াধিপের মন্ত্রী ছিলেন।

যবে আদিশুর রাজা মহাযক্ত কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণ সনে পঞ্চ কায়স্থ আইলা ॥
তাহাতে কুলজী সৃষ্টি কৈলা দাসবর।
বল্লালমর্য্যাদা পরে হইল বহুতর॥
সেই আদবের মত লিথিত্ব বলিয়া।
ইথে অপবাদ মম লইবে ক্ষমিয়া॥"

র্যহ্নন্দন তদীয় আদর্শ আদি ঢাকুরের বিষয় সম্বন্ধে কয়েক স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। বহুনন্দনের মূল ঢাকুর গ্রন্থানি অন্যন ২০০ শতবর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হইয়া থাকিবে। কেননা ছই শত আড়াই শত বর্ষের পূর্ব্বের কভিপন্ন ব্যক্তির নাম আছে।

উক্ত চাকুর গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বল্লালসেন ডোমক্সা আনম্যন ও অনাচরণীয় জাতিগণকে জলাচরণীয় করা হেতু রাহ্মণগণ ও রাজসভাসদগণ বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লালের কোলীক্সমর্ঘাদা অভিনবভাবে স্কৃষ্ট হওয়ায় কাহাকে নৃতন কুলীন করা হইল ও কাহারও কুলীনপদ কাড়িয়া লওয়া হইল। বিশেষতঃ পুত্রের পরিবর্ত্তে কুল কন্তাগত করিবার আদেশ হইল। যহনন্দন লিখিয়াছেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ, বারেক্ত কারম্ব ও বৈদ্বগণ এই অভিনব কোলীস্থ গ্রহণ করেন নাই।

[ देव ७ देविनक (मर्थ । ]

ভৃত্তনন্দী নামক জনৈক রাজমন্ত্রী বল্লালসেনকে ঐ সকল স্থানাজিক কার্য্য হইতে প্রতিনিয়ন্ত হইবার জন্ম উপদেশ প্রদান করেন। ভৃত্তনন্দীর দৃষ্টাস্ত ও প্রমাণপ্রয়োগ শ্রবণে রাজা বল্লাল সেন মহাকুদ্ধ হইরা ভৃত্তকে বন্দী করিবার আদেশ প্রদান করিলে, ভৃত্ত রাজকারাগারে নীত হইয়া তথা হইতে প্রায়নপূর্ত্তকি শোলকূপাবাসী জটাধর ও কর্কট নাগ নামক ভূইজন পরাক্রান্ত ভূমাধিকারীর আশ্রম গ্রহণ করেন। এই শোলকূপা বর্ত্তমান যশোর জেলার অন্তর্গত।

ভৃগুননী নাগদ্ধের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলেন:-

"জটাধর কর্কট নাগ হুইকে লইয়া।
কহিল রাজার কথা সব বিবরিয়া ॥
নাগ কহে শুনিরাছি বল্লালচরিত।
তার মত গ্রহণেতে বড় বিপরীত।।
অতএর নিবেদন করি সন্নিধানে ।
করিয়া স্বতন্ত্র শ্রেণী থাক শুদ্ধমনে ॥
দাস নন্দী চাকী নাগ এইতে! ভাবিয়া।
করিলা বারেক্স শ্রেণী হর্ষযুক্ত হৈয়া।।
সিংহ দেব দত্ত ঘর আনিয়া ষতনে ।
রাখিলা আপন মতে স্থান নিরূপণে ॥

পঠীর বন্ধন সব কহিতে লাগিল। সর্ব্ব সমাধানে এই ভাব নিরূপিল। তিন্বর সিদ্ধ ভাব নন্দী চাকী দাস। নাগ সিংহ দেব দত্ত সাধ্যেতে প্রকাশ # পঠীর বন্ধন কৈল ভাবি চারিজন। কুলবাদ্ধা অকর্ত্তব্য গুনহ কারণ॥ কন্তা কিম্বা পুত্রে যদি কুলবানা হয়। উভয়েতে হবে দোষ জানিহ নিশ্চয় ॥ ক্সার হইলে কবি মহাপাপ হয়। ঘোর নরকানলে সে পাপী ডুবয় 🛭 সে পাপনিবৃত্তি নাহি করে বিতত্তবলে। হন হন নরকানলে যমদৃত ফেলে॥ বল্লালমর্য্যাদা হলে অবশ্য ঘটর। কুলের কারণে মহাপাপগ্রস্ত হয়॥ ব্রতাদি নিয়মে ধর্মলাভ হয় যত। কুলক্ষয় জন্ম তার নিশ্চয় পাতক॥ অতএব কুলবান্ধা অকর্ত্তব্য হইল। সিদ্ধ সাধ্য চুইভাব প্রসিদ্ধ গণিল । দানগ্রহণ শ্রেষ্ঠভাব করণ তাৎপর্য্য। কুলাকুল হুই হৈতে লাভ শৌৰ্যবীৰ্যা॥ সিদ্ধঘরে প্রধান ক্রটী যদি হয়। সাধ্যঘরে সিদ্ধ যত বিগ্রহের প্রায় ॥ সাত্যর একত্র লইয়া পঠীবন্ধ কৈলা। ত্রৎপশ্চাৎ আধ্বর শর্মা হৈলা।। শর্মার রতাম্ভ শুন কহিব স্বরূপে। তাহাকে রাখিলা নন্দী নিজ ভূত্যরূপে॥ নরস্থনর নাম তার শর্মা পদ্ধতি। নীচ কর্ম্ম করে সদা তাহে ক্ষুদ্রমতি॥ আত্মথেদ করে শর্মা মহাশয়। আমাতৃল্য লোক যত বল্লাল্সভায়॥ তাসবার মর্যাদা হৈল বহুতর। আমি সে রহিন্ন মাত্র হইয়া নাচার ॥ আমি না থাকিব আর অগু হইতে। যদি মোরে দেও কুল থাকিব এথাতে # একথা শুনিয়া হাসি কহে নন্দী চাকি। আজি হইতে অৰ্দ্ধভাব আর অৰ্দ্ধ ফাঁকি 🎚 এই কথা গুনি পরে নাগ জটাধর। উত্মাতে থেদাল তারে দেশদেশান্তর ॥

সেই হইতে শর্মা গেল অন্তদেশে।
বারেক্রপ্রধান মধ্যে কভু নাহি মিশে।
এই মত পঠাবদ্ধ বারেক্রে হইল।
বল্লালমর্য্যাদা কেহ কিছু না লইল।
উত্তম কায়ন্তবংশ উত্তম আচার।
সমাজ বাদ্ধিল তার লয়ে সপ্তবর।
জলহুদ্ধ একত্রেতে একাধারে বৈলে।
ছংস ষ্থা হুগ্ধ থায় জল নাহি গেলে।"

উদ্ব প্যার পাঠে প্রতীয়মান হয় যে রাজমন্ত্রী ভ্রুনন্দী কাটাধর ও কর্কট নাগের সাহায্যে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত এই সাত্যর লইয়া সমাজ গঠন করেন। নরস্কর শর্মা \* নামক জনৈক বাহাতুরে কায়স্থ ভ্রুনন্দীর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল। উক্ত ব্যক্তিকে ভ্রু নন্দী ও ম্রারি চাকি "অর্দ্ধকুল" দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু জটাধর নাগ তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

যহনন্দনের ঢাকুরপাঠে প্রতীয়মান হয় যে পঠীবন্ধনকালে পদ্ধতি প্রভৃতির বিচারপূর্ব্বক বারেক্রসমাজ গঠিত হয়। তিনি লিখিয়াছেন –

"প্রথমে দাসের আদি কর অবধান। কাশীখন দাসের জ্ঞাতি নরদাস নাম॥ সৎকুলে জনম তার শ্রেষ্ঠ কুলক্রিয়া। উত্তম হইল ভাব সর্ব্বক্র ব্যাপিয়া॥ তাহার কুলকর্ম্ব অসংখ্য বর্ণন। লক্ষীযুক্ত মুক্তহস্ত ছিল বহুধন॥ কুলে শীলে যশোবস্ত ষোড়শ লক্ষণে। জন্ম গোয়াইল তেঁহ দ্বিজ সম্ভাষণে॥ কি কব কুলের ব্যাখ্যা না যায় বর্ণন। এ যাবত নন্দী চাকির দানগ্রহণ॥ যথন কুলজি স্কৃষ্টি হইতে লাগিল। পদ্বতিবিচারে শ্রেষ্ঠ দাস ঘর হইল॥"

\* এই নরহন্দর শর্মার ব্রান্ত পাঠ করিয়া পৌড়ে-ব্রাহ্মণলেথক ও সম্ধানির্গরকর্তা বারেক্সকামস্থগণের প্রতি তীব্র কটাম্পণাত করিয়াছেন। তাঁথারা ব্রুবস্ক্র নাম দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেনে বে, শর্মা নাপিত ছিল এবং দাস নদ্দী চাকী প্রভৃতি শর্মার কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থকাম্বর মহ্দদেনের ঢাকুরের হস্তলিখিত গ্রন্থ সংগ্রহপূর্কাক ঐ গ্রন্থ হইতে শর্মার নাপিত খাকিবার বিষয় কোন কিছু বা দাস নদ্দী প্রভৃতি সকলেই শর্মার কন্তা বিবাহ করা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই। অথচ সকলের করিত কথা বলিয়াছেন। নরম্বন্ধর বিশুদ্ধ কায়স্থ ছিলেন। বাহাত্রে কায়স্থগণের স্বধ্যে শর্মা উপাধিধারী কায়স্থ বর্তমান ছিল ও অব্যাপিও আছে।

নরদাস ঠাকুর তৎকালে কুবঞ্চ (কোলঞ্চ) নগর ইইতে এদেশে আগমন করেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ

"নরদাস ঠাকুর নাম, কুবঞ্চনগর ধাম, আছিলেন স্বরাজ্য আশ্ররে। মাতামহ পৌরষ, পৃথিবীতে যার যশ, অভাবধি মহিমা ঘোষয়ে॥"

নরদাসঠাকুর বারেক্রসমাজ-গঠনকালে এদেশে উপনিবেশী হন। বল্লালের রাজসভায় কার্য্য করিবার জন্ত সমাজ-গঠনের কিছু পূর্ব্বে ভৃগুনন্দী ও মুরহর দেবের এদেশে আগমন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক যে সপ্তাঘর লইয়া বারেক্র কারস্থ-সমাজ্র গঠিত হয়, তাঁহারা এদেশে উপনিবেশী হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। তৎকালে শ্রেষ্ঠবংশজাত উপনিবেশী কারস্থগণ অন্তান্ত কারস্থগণের নিকট সম্মানলাভ করিতেন।

উক্ত নরদাস ঠাকুরের পুত্রগণ মধ্যে কনিষ্ঠ বগুড়ায় ছিলেন।
এই কনিষ্ঠ পুত্রের বংশ ধনহীনতা জন্ত প্রধান করণে অসমর্থ
ইইয়া "অমূলজ ভাবে" পরিণত হইয়াছেন। মধ্যমপুত্রের বংশ
মধ্যমভাবে পরিগণিত। সর্ব জ্যেষ্ঠপুত্র বাকীগ্রামবাসী
ছিলেন। ইহার ভাব শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। অপর পুত্র ভ্বনের
বংশ বনপুরের দাস বলিয়া পরিচিত।

দাসবংশের বিবরণ মধ্যে হরিপুর, নাগড়া ও গুধি এই তিন হুংনের নাম উল্লেখ আছে। ইহারা নরদাস ঠাকুরের বংশীর নহেন। হরিপুরের দাসগণের গোত্র কাশুপ, গুধির দাসের গোত্র মৌলাল্য। ঢাকুরগ্রন্থে ঐ তিন স্থানের দাসগণকেই মৌলাল্য বলা হইয়াছে; তাহা লিপিপ্রমাদ হওয়া অসম্ভব নহে।

"হরিপুর, নাগড়া, গুধি, নোদশন্যগোত্র বাদী, এই তিনস্থান ঢাকুরীতে।

কিন্ত গুণি পাইল নিধি, সদয় হইল বিধি, কাৰ্য্য কৈল নন্দী চাকি সাথে॥

হরিপুরের ভাব কষ্ট, কার্য্য নাহি হৈল শ্রেষ্ঠ, মধ্যবিৎ কার্য্য কেহ কৈল।

কেহ বন্দে কেহ নিদ্দে, কার্য্য সব নীচ সম্বন্ধে, সমাজসন্মান নাহি বৈল ॥

আর এক দোষ বলে, জাতি সব অন্ত মেলে, কেহ গেল দক্ষিণ শ্রেণীতে।

কেহ বা বঙ্গেতে গেলা, কেহ বা বারেন্দ্রে রৈলা, ্ তার কার্য্য নহিল প্রধান।

অষ্টমূনিশা পোতাজিয়া, নিরাবিল বান্ধিয়া, থামরা সরিদা বান্ধ্রস। ইথে যার কার্য্য নাই,

এই সাত্র কুলজী প্রকাশ ॥

নাগড়া নিল্লাম ভাব,

কষ্ট বর মধ্যেতে গণনা ।

নাহি জানা চেনা শুনা,

ভাবকষ্ট সর্বজনা,

ভাবকষ্ট সর্বজনা,

ভাবকষ্ট সর্বজনা,

ভাবকষ্ট সর্বজনা,

ভাবক্ট স্বজনা,

ভাবক্ট সর্বজনা,

ভাবক্ট সর্বজনা,

ভাবক্ট সর্বজনা,

ভাবক্ট

ঢাকুরে দাসবংশের প্রাচীন সমাজস্থান বাকীগ্রাম, সাধুখালী, মচুমৈল, ময়দানদীঘি, বিপছিল, চৌপাথি, পাবনা, মালঞ্চি, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মানিকদি ও ঘরগ্রাম লিথিত হইয়াছে।

ঢাকুরকার দাস উপাধিবিশিষ্ঠ বিভিন্ন বংশীয় যত ঘর সমাজে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার একটা তালিকা দিয়া নরদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্রের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন করিয়াছেন। নরদাস ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীধরের বংশমধ্যে ও ভৃগুনন্দীর বংশীয় কাণু মাধব শিবশঙ্কর ও মুরহরদেবের বংশীয় যে সকল ঘর অতঃপর কথিত কুলনিয়ম মত যাঁহারা আদানপ্রদানে নিরত, তাঁহারাই সমাজে "কুলীন" বলিয়া পরিচিত। কাশ্রপগোত্রীয় হরিপুরের দাসগণ ও মৌদগল্যগোত্রীয় নাগরার দাসগণের দামাজিক মর্যাদা উক্ত বর্ণনাতেই বোধগম্য হইবে।

ঢাকুরকার নন্দীবংশের বর্ণনামধ্যে লিথিয়াছেন যে, ভ্রুনন্দীর ৭টী পুত্র ছিল। বাল্মীকি নামক পুত্র নিঃসস্তান এবং কোতৃক ও শ্রীকণ্ঠ নামক পুত্র ভাবচ্যুত হন। প্রথমপক্ষের অপর চুই পুত্র শিব ও শঙ্কর মধ্যবিদ্ ভাব এবং কাকু ও মাধ্বের বংশ প্রধান ভাবে গণ্য হইলেন।

> "কানুমাধবের বংশ ভাবেতে প্রধান। মধ্যবিদ্ ভাব শিবশঙ্কর সন্তান। সাধারণ হইল ভাব আর বংশ যত। এই ত কহিন্তু পূর্ব্ব কুলজীর মত।"

উক্ত কাফুনন্দীর বংশীয় গোপীকান্ত নামক জনৈক ব্যক্তি চতুর চাকির কভাগ্রহণ করেন। রাজা মানসিংহের সময় গোপীকান্ত বালালার কায়ুনগো ছিলেন। ইহার বিস্তর প্রশংসাবাদ ঢাকুরে বর্ণিত আছে। গোপীকান্তের পূর্ব কুলগোরব বলে ঐ চতুরচাকির কভাগ্রহণ করা সত্তেও তাঁহার কুলে কোনরূপ আঘাত পড়ে নাই। শিবনন্দীর বংশীয় জনৈক ব্যক্তি পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থজাতির কভা বিবাহ করায় তাহাদিগের কুলে আঘাত থাকা দৃষ্ট হয়।

নন্দীবংশের মধ্যে জগদানন রায়, রমাকাস্ত, গোপীকাস্ত, দেবীকাস্ত, রপরায়, শিবানন্দ সরকার, রাজ্যধর রায় প্রভৃতির নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত রূপরায় "সগোত্রে" বিবাহ করা হেতু পিতৃকোপে ভৃতিয়া নামক স্থানে বাস করেন। দেবীদাস খাঁ নবাবসরকারে প্রধান চাকুরী করিয়া ভাগীরথীতীরে মহিমাপুর নামক স্থানে ভদ্রাসন নির্মাণ করেন। ইনি স্বীয় পুত্রের সহিত চুঁয়ার সিংহবংশীয় জনৈকের কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং আদানপ্রদানের স্ক্রিধার জন্ত "বার ঘর" কায়ন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন—

"বার ঘর কায়স্থ তেঁহ সংগ্রহ করিয়া। উত্তমের তুল্যপদ দিল বাড়াইয়া॥"

দেবীদাস খাঁ মহাশর উত্তররাঢ়ীয় সমাজে পুত্রের বিবাহ দেওয়ায় উক্ত সিংহবংশ ও আরও ১১ ঘর কারস্থ বারেন্দ্র সমাজভূক্ত করিবার জন্ম যত্ন করেন। \*

উক্ত চাকুরবর্ণিত নন্দীবংশের সমাজস্থান, বলার, পোতাজিয়া, অন্তর্মুনিসা, কালিয়াই, থামরা, চিথ্লিয়া, চণ্ডীপুর, সাধুথানী, দিলপসার, রহিমপুর, মণিদহ, মহিমাপুর, বেথুরিয়া, করতজা, হামকুড়া, মহেশরোহালী, দেওগৃহ, সিংহডাঙ্গা, মেহেরপুর, কেউগাছী, কামারগাঁও এবং আরপাড়া। ইহার মধ্যে বলার, কালিয়াই, থামরা, সাধুথালী, মহিমাপুর, বেথুরিয়া, করতজা, দেওগৃহ, মেহেরপুর, কেউগাছী, কামারগাঁও এবং আরপাড়া বছকাল হইতে বারেক্ত কায়স্থগণের বসতিশ্ব্য হইয়াছে। অধুনা নানা স্থানে এ সকল স্মাজবাসিগণের বংশ দৃষ্ট হয়।

চাকিবংশের বর্ণনা পাঠে বোধ হয় যে ত্রৈলোক্যদেব চক্রবর্ত্ত্রাম হইতে আগমন করায় তৎপুত্র মুরহরদেব চাকি উপাধি লাভ করেন। † মুরহরদেবের শেষপক্ষে নীচঘরে বিবাহ হয়। প্রথম

"পরম আদরে নাগ সন্মান করিয়া। তিন জনে তিন বাসা দিল নিরুপিয়া। নন্দীগাঁতি চাকিগাঁতি দাসগাঁতি গ্রামে। প্রথমে করিল বাস এই তিন ধামে।"

এতদ্বারা অনুমান হয় বে কুবক প্রদেশের দাস, নলী, চক্রী ও নাগ প্রভৃতি প্রাম হইতে বে সকল কারত্ব আগমন করেন, তাঁহারাই ঐ গ্রামিণ বিশেষণ প্রাপ্ত হইরাছেন। শিবনাগ নাগদিয়া জমিদারী পরিত্যাগ করিয়া আইসেন। তৎপর তিনি শোলকুপার নিকটে যে বাদ নির্দেশ করিয়া দেন, তাহাও প্রত্যেত্ব কর উপাধিযুক্ত হইতেছে। ইহার মুলে ঐরপ কারণ থাকা অসুমান করা অসক্ষত নহে।

<sup>\*</sup> কায়স্থ-পত্রিকা ২য় বর্ষ ১১৫ পুঃ।

<sup>+</sup> যে সময় নরদাস ঠাকুর নাগভবনে শোলকুপায় আগসন করেন, তৎকালে নরদাসের জন্ম দাসগাঁতি, ভৃগুনন্দীর জন্ম নন্দীগাঁতি ও মুরহরের জন্ম চক্রগাঁতি নামক স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল।—

পক্ষের সন্তান কাত্মর একশাখা বাজ্ম্মস ও অপর শাখা সরিষার চাকি নামে পরিচিত। মুরারির শেষ পক্ষের সন্তানগণ মৌরটে থাকায় তাহারা মৌরটের চাকি নামে প্রসিদ্ধ।

চাকিগণের সমাজ—সরিষা, বাজুরস, মৌরট, শিমলা, হেলঞ্চ, অন্তম্পনিশা, মেদোবাড়ী, কেঁচুয়াডালা, গোবিন্দপুর, সেকেন্দরপুর (বাংশহরপুর), চণ্ডীপুর, গাজনা, হুর্রভপুর, শ্রামনিয়া, বাগুনীয়া, দিলপসার, রঘুনাথ-পুর, এতদ্বাতীত চাচকীয়া সমাজের চাকিও এ সমাজে দৃষ্ট হয়।

"চাঁচকিয়া হয় চাকি, অনেক করিয়া থাকি,

মধ্যবিদ্ ভাবেতে চলিলা।"

নাগবংশের জটাধর ও কর্কট নাগের পিতা শিবনাগ কুবঞ্চ নগর হইতে এদেশে আগমন করেন।

শনাগদিয়া জনিদারী, প্রতিজ্ঞাতে তাহা ছাড়ি,
তথা হইতে বঙ্গভূমে আইলা।
শোলকুপা বাড়ী করি, তারাউজাল জমিদারী,
জগপতি আখ্যাত হইলা।

কত দিনান্তর, জটাধর নাগবর, সরগ্রাম বসতি করিল॥"

নাগদ্ব যে সময় শোলকুপাবাসী ছিলেন, তৎকালেই বারেন্দ্র-কায়স্থ-সমাজ গঠিত হয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পতনের পর হইতেই শোলকুপা বিধ্বস্ত হইয়াছে। অত্যাচারপীড়িত হইয়া অনেক ব্রাহ্মণকায়স্থ শোলকুপা হইতে দূরে পলায়ন করেন।

ঢাকুরবর্ণিত নাগবংশের সমাজস্থান।—শোলকুপা, সরগ্রাম, বাগ্র্লী, হরিহরা, রামনগর, কাঁটাপুথরিয়া, পাথরাইল, মালঞ্চী, সিঙ্গা, গাড়াদহ, নন্দনগাছী, ফতেউল্লাপুর, পলাসবাড়ী, ফিল-গঞ্জ, ঘুড়কা, সারিয়াকান্দী, গবড়া, উদ্দিঘার, বালিয়া পাড়া, ডাঙ্গাপাড়া, নরণিয়া, সিথনিয়া ও আড়ানী।

করতজাবাদী ব্যাসসিংহের বংশের কেহ কেই বারেন্দ্র-সমাজে প্রবেশ করেন। আদি কুলজীতে ব্যাসসিংহের পুত্রগণের সমাজস্থানের বিশেষ প্রশংসা আছে বলিয়া যত্নন্দন বর্ণনা করিয়াছেন। সিংহের প্রাচীন সমাজ—করতজা বা করাতীয়া, জেমোকান্দী, পরীক্ষিতদিয়া, চোঁয়া ও উধুনিয়া।

দেববংশে কাণসোনার বুধদেব ও কুলদেব বারেন্দ্র পঠীতে গণ্য হন। বুধদেবের সম্ভানগণ শ্রেষ্ঠভাবে ও কুলদেবের বংশ-ধরগণ কণ্ঠভাবান্বিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দেবগণের সমাজ—কর্ণস্বর্ণ বা কাণসোনা, তারাগুণিয়া, কাকদহ, চিথলিয়া, চড়িয়া, তাড়াশ ও বর্জনকুঠী।

দত্ত মধ্যে বটগ্রামী ও কাউনারী দত্তই মূল। বটগ্রামী নারা-

য়ণ দত্ত রাধানগরে বাদ করেন। দত্তবংশ বিস্তৃত হইয়া সমাজে বিশেষ পরিচিত হইতে পারেন নাই। কাউনাড়ীর দত্তবংশের সমাজ—রূপাট ও দেখুপুর। ঢাকুরে দত্তবর নিন্দিত হইয়াছেন। অর্থলোতে হীন সম্বন্ধ স্থাপনই তাহার কারণ।

সমাজগঠনকালে ভৃগুনলী প্রভৃতি সাত্যন্ন বারেন্দ্রের সামাজিক কার্মন্থরূপে গণ্য ইইরাছিলেন। দাস, নলী ও চাকি সিদ্ধ তিন ঘর পরস্পর তুল্য। কথিত আছে যে, নাগদ্বয়কে ভৃগুনলী সিদ্ধপদ প্রদান করিতে যত্নবান্ ইইরাছিলেন, কিন্তু নাগ সিদ্ধপদ প্রহণ না করায় সকলে তাঁহাকে সিদ্ধতুল্য বলিয়া প্রচার করেন। নাগ সাধ্যশ্রেণীভূক্ত ইইয়াও গৌরবান্বিত ইইয়াছেন। নাগের পর সিংহ্যর। তৎপরে দেবদত্তঘর। অর্থাৎ সিদ্ধ ও ঘর প্রথম ভাব, নাগ দ্বিতীয় ভাব, সিংহ তৃতীয় ভাব ও দেবদত্ত চতুর্থ ভাব এইরূপে সপ্তব্যরের ভাব নির্ণয় ইইয়াছিল।

সমাজবদ্ধ ঐ সপ্তবর ব্যতীত পরে আরও ক্তিপন্ন ঘর সংগৃহীত হইরাছিল। তাহাদিগকে উত্তম, মধ্যম ও নীচ এই তিন ভাবে বিভক্ত করা যায়। এইরূপ সংগৃহীত ঘরগুলিকে নষ্ট ভাবের বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইরাছে। যাহারা স্বীয় সমাজের ভাব চ্যুত হইরা এই সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইরাছেন, তাঁহারাই নষ্ট ভাবারিত রূপে পরিগণিত। নিমে মূল ঢাকুর হইতে কিয়-দংশ উদ্ধৃত হইল—

"এইত কহিন্তু সপ্তব্যের আদি মূল। সিদ্ধকুল তিন ঘর হয় সমতুল।। সাধা চারি ঘর মধ্যে তারতম। সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিবা নিয়ম ॥ তৎপর মধ্যবিদ সিংহকে জানিবা। তদপেক্ষা নীচ ভাব দেবকে জানিবা॥ দত্তই দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়। এই চারি ভাবে সপ্ত ঘরের নির্ণয়॥ ছোট বড় মধ্যম ভাব হইলে গঠন। করণ তাৎপর্য্য তাহা জানিবে নিয়ম ॥ সমাজ গঠন যবে হইতে লাগিল। এই সপ্তবর মাত্র সামাজিক হইল। তৎপর যত্ত দেখ সপ্তবর ছাডা। ঐ সব দায় দিয়া সেই হয় খাড়া॥ সংগ্রহ ক্বত ঘরের তিন ভাব হয়। উত্তম মধাম নীচ এই তিন কয়॥ এই নষ্ট্রভাবে হইল কথকগুলি ঘর। নিশানা পঠীর মধ্যে না ি সব তার ॥

করণ গৌরবে কেহ ভাবোত্তম হইল।
কৈহ বা মধ্যম ভাবে সর্বাত্ত চলিল।
কারো কিন্তু পূর্বভাব নহে উপেক্ষিত।
আর পঞ্চবর পরে হইলা উপনীত।
পরে সপ্তদশ ঘর পাইল সম্মান।
প্রাণপণে কুলকার্য্য করিয়া প্রধান॥
যাহার বংশের লোকে বল্লালমর্য্যাদা।
নয়শ চুরানব্বই শকে ছিল না একদা॥
এই সব কালে নহে সপ্তদশ ঘর।
ছুই তিন পঞ্চ সপ্ত পুরুষমাত্র সার॥"

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মহাত্মা দেবীদাস খাঁ সমাজের আদানপ্রদানের স্থবিধার জন্ম বারত্বর কায়স্থ আনমন করেন। এই বারত্বর কায়স্থকে চোঁয়ার সিংহ বংশীয় বারজন মনে করিলে, তাহারা ঘরে স্বতন্ত্ব হইল কোথায় ? সিংহকে একঘরই মনে করিতে হইবে। উদ্ধৃত পয়ারে উক্ত হইয়াছে যে "আর পঞ্চঘর পরে হইলা উপনীত।" ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে যে, মপ্রদশ ঘর প্রাণপণে প্রধান প্রধান কুলকার্য্য করিয়া সম্মান প্রাপ্ত হইল। পূর্বেরাক্ত বার্য্যর ও পাঁচ্যর একক্র না করিলে "সপ্রদশ ঘর" হয় না। অপিচ এই "সপ্রদশঘর" ৯৯৪ শকে বিজয়সেনের অভিযেককালে অথবা পরে বল্লালসেনের কুলমর্য্যাদাকালে উক্ত চরিত ঘরের সহিত মিশিতে পারেন নাই। তাহার পরে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, ইহাই বোধগম্য হয় এবং আলোচনা করিলে তাহাই প্রমাণিত হইবে।

সিদ্ধবরের জন্ম সমান বরে আদান প্রদান প্রশংসিত হইয়াছে। স্কুতরাং পুরুষাত্মক্রমে সাধ্য বরে কার্য্য করা দোযাবহ, তাহাতেই মনে হয় সাধ্যগণ সিদ্ধবনে কার্য্য না করিয়া আপনাদিগের মধ্যেও আদান প্রদানে নিরত আছেন। কিন্তু তদ্ধেপ আদান প্রদানের কোন প্রশংসাবাদ নাই। সপ্রদশ্ ঘরের লোকগুলি আপনাদের মধ্যে পরস্পার আদান প্রদান করিলে তাহা কুলকার্য্যের পরিচায়ক হয় না।

আদিমূল থাকিলে ও ভাবে ভাল হইলে দান ও গ্রহণ দারা কুলের গৌরব সম্পন্ন হয়। যাহার আদি মূল আছে অথচ বহুকাল হইতে ভাব নষ্ট অর্থাৎ যে কুলকার্য্য হইতে ভাই হইয়াছে, তাহার সহিত আদান প্রদানে "কুল" হয়না বটে, কিন্তু দোষ শৃহ্য নিরাবিল কুলের আশ্রেয়ে ক্রমে দানগ্রহণে কুলোদ্ধার হইতে পারে। ঢাকুরে সমাজবদ্ধ সাত্যরের সহিত আদান প্রদান করাকেই একমাত্র "কুলজ করণ" বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে। সমাজবদ্ধন অর্থাৎ মূলের সময় যাহারা ছিল না, তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধে অর্থাৎ অমূল্যজে কুলগৌরব নষ্ট হইত।

সিদ্ধ বংশীয়গণ আদান প্রাদানে শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিতে না পারিয়াও নিম্নভাবে আদান প্রদান করিলেও তাঁহারা পুনঃ আদান প্রদানের গরিমায় শ্রেষ্ঠতাব লাভ করিতে পারেন। ঢাকুরে চাকি বংশের মধ্যে লিখিত হইয়াছে—

> "ইহা মধ্যে কোনজন স্থান হইলে পদখালন, হয় যেন বিফুতৈলের চাড়া। যদি দাস নন্দী সন্দে, কার্য্য করে প্রধানে, পুনরপি হয় সেই থাড়া।"

ঢাকুর গ্রন্থে যেরূপ আদান প্রদান দারা কুলে শ্রেষ্ঠতা সম্পাদন ও কুলগৌরব নষ্ট হয়, তাহার বিষয় নিম্নোদ্ভ কবিতা-পাঠেই বোধগম্য হইবে—

> "যার যত ভালমন্দ করণ বলিতে। নিন্দাবাদ হয় বলি নারিমু লিখিতে॥ সাড়ে তিনশত পাত করণ বর্ণন। লিখিতে অসাধ্য হয় শুন সাধুজন # আদি ঢাকুরীতে মাত্র সেই অভিমত। বিস্তার আছয়ে নিন্দা ত্রুটীকার্য্য যত ॥ একারণে ভাবক্রিয়া যেরূপে চলিত। লিখিত্র তাহার সার সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ # সপ্রথরের আদিমূল করণ তার্তম। ইহাতে বুঝিবা পূর্ব্ব ভাবের গঠন॥ তাৎপর্য্য লইমা বিচার করিবা। দানগ্ৰহণ বলে কুল উত্তম জানিবাা৷ যদি থাকে আদিমূল ভাবে ভাল হয়। দানগ্ৰহণ দিয়া কুল কুলজীতে কয়॥ সিদ্ধভাবে উত্তমেতে যাহার করণ। হস্তিদন্তে স্বর্ণ থৈছে রসানে মার্জন ॥ সিদ্ধেতে সিদ্ধেতে তুলা প্রধান করণ। জাম্বনদ হেম থৈছে উজল বরণ॥ সিদ্ধ যদি প্রধান নাগে কার্য্য করে। গজদন্তে রত্তহার যেন শোভা ধরে॥ নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়। তথাপি উত্তমভাব জানিহ নিশ্চয়॥ চল্ডের মালিভা ষেন নছে নিন্দাস্থান। সেই অনুভব মাত্র জানিবা বিধান ॥ দেবদত্ত ঘরে যদি ক্রেমে কার্য্য হয়। চক্র যেন মেঘে ঢাকে রাথয়ে নিশ্চয়॥ এই ত কহিল ভাব কুলজ করণে। অমূলজে কুল নাশ জান সর্কস্থানে ॥"

উদ্ত পরার ধারা আমরা ব্ঝিতে পারি যে উভয় সিদ্ধরের আদান প্রদান করাই অতিশয় গৌরবজনক। কিন্তু সকলের পক্ষে তক্ষণ হওয়া সন্তবপর নহে, এজগু সাধ্যয়রে ক্রমে মুখ্য গৌণরূপে করণের গৌরব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সিদ্ধর্মর গুলি আপনার সমতৃল্য ঘরে কল্পা দান ও কল্পা গ্রহণ করিতে পারিলে প্রশংসনীয়। তাহা না পারিলে সাধ্যয়রে করিলেও নিন্দা নাই। তবে দেবদত্ত্বরে ক্রমে কার্য্য কেন নিন্দিত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না। সিদ্ধগণ দেবদত্ত্বরে ক্রমে কার্য্য করিলে মেঘারতস্করূপ অর্থাৎ অন্ধলারে থাকেন।

পূর্ব্বে সপ্তদশ ঘর কারছের বিষর বর্ণিত হইয়াছে। তর্মধ্যে দেবীদাস খাঁ ২২ ঘর সমাজভুক্ত করেন। আর ৫ ঘর কোন সমরে উপনীত হইল তাহার সময় লিখিত না হইলেও দেবীদাস খাঁর পর ও ষত্নন্দনের ঢাকুর রচনার পূর্ব্বে সমাজে গৃহীত হইয়াছিল এইরূপ প্রতীয়মান হয়। দেবীদাস খাঁর দৃষ্টাস্তে আনেক বারেক্র কারস্থ ভাগীরথীতীরে বাস আরম্ভ করেন। পরে বর্গীর হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে, আনেকেই পলার উত্তর ও ভাগীরথীরা দক্ষিণতীরস্থ প্রদেশে পলায়ন করেন। মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে ও বর্গীর হাঙ্গামা সময়ে স্থানচ্যুতির প্রমাণ হইতেছে। ১৯৭৬ সালের ময়ন্তর বা মহাত্রভিক্ষ প্রভাবে আয়ান্ত সমাজের ভায় বারেক্র সমাজের বছজনপূর্ণ অতি রহৎ পল্লী সকল প্রায়্ন জনশূল ইইয়াছিল। তাহার পর বৎসরে বারেক্রে মহামারী হইবার প্রবাদ আছে।

এই সপ্তদশ ঘর কারস্থের মধ্যে সকলেই বারেন্দ্র সমাজে কুলকার্য্য ছারা সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। দেবীদাস খাঁ সিংহ্যরের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা ব্যতীত অভা কোন্ কোন্ সিদ্ধ্যরে ঐ ১৭ ঘরের সহিত আদান প্রদান করেন, তাহার যথায়থ বুভাস্ক রক্ষিত হয় নাই।

সমাজগঠন কালে সিদ্ধ ও সাধ্য এই ছই ভাবে সমাজ গঠিত হইয়াছিল। তৎপর যে ১৭ ঘর কাম্বস্থ এই সমাজে মিশ্রিত হইয়াছেল, তাঁহারা মৌলিকরপে নির্দারিত হন। সাধারণ ভাষার বারেক্র সমাজে কুলীন, করণ, মৌলিক ও বাহাত্ত্রে এই সংজ্ঞা প্রয়োগ আছে। সিদ্ধগণ কুলীন নামে ও সাধ্যঘর করণ নামে পরিচিত। সিদ্ধঘর বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন হারা করণ করিতে পারিবার নিয়ম থাকায়, সাধ্যগণ সাধারণতঃ করণ নামেই কথিত হইবার যোগ্য। তৎপর সপ্তদশ ঘর বারেক্র মৌলিক উপাধি লাভ করিয়াছে। এতত্তির যে সকল কায়স্থ আছেন, তাঁহারা বাহাত্ত্রে বলিয়া খ্যাত।

যত্নন্দন এই সপ্তদশ্যর কায়ন্তের নাম ধাম কিছুই উল্লেখ করেন নাই। সপ্তদশ্যর প্রাণপণে সমাজে কুলকার্য্য করিলেন, একথা লিখিত হইল অথচ তাঁহাদের গাঁই গোত্র কেন বর্ণিত হইল না তাঁহার সিদ্ধান্ত করা যায় না। তাঁহার বর্ণনা পাঠে বোধ ইয় যে, তাহারা নিরাবিলভাবে আদান প্রদান না করিতে পায়। যত্নন্দন তাঁহাদিগের নাম ধাম বিশেষরূপে উল্লেখ করেন নাই।

বারেক্রদেশবাসী ঘোষ, গুহ, রক্ষিত, মিত্র, সেন, কর, ধর, চন্দ্র, রাহা, পাল প্রভৃতি উপাধিধারী কায়ন্ত্রগণপু বারেক্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইহারা কিন্তু বারেক্র সমাজ গঠন সময়ে ছিলেন না। ইহাঁদিগের কুলনিয়মে কোনরূপ বিশেষত্ব পরিদৃষ্ট হয় না। ভৃগু প্রবর্ত্তিত কুলনিয়মসম্পন্ন সপ্ত ঘরের মধ্যে আদান প্রদান থাকা দৃষ্ট হইতেছে। সপ্তদশ ঘরের নিরাকরণ করিতে হইলে ঐ সকল ঘরের প্রতিই দৃষ্টি নিপতিত হয়। এই সপ্তদশ ঘরে কুলকার্য্য করার বিষয় লিখিত হইলেও সাধ্য ৪ ঘর ব্যতীত সপ্তদশ ঘরের সহিত আদান প্রদানে সিদ্ধার গুলিকে উৎসাহদান করা হয় নাই।

ঐ সপ্তদশ ঘর কারত্বের মধ্যে সিংহ, ঘোষ, মিত্র ও কর উত্তররাঢ়ীয়; নন্দী, রক্ষিত, গুহ, ঘোষ ও চক্র বঙ্গজ; এবং সেন ও দেব দক্ষিণরাঢ়ীয় হইতে আসার প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশিষ্ঠ রক্ষিত, ধর, রাহা, রুদ্র, পাল, দাম ও শাণ্ডিলা দাস এই সাত ঘর কোন্ শ্রেণী হইতে বারেক্রে আগমন করেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

কায়স্থ জাতির ৪টা শ্রেণী গঠন কালে বাহাভুরে কায়স্থ ব্যতীত উপনিবেশী কায়স্থগণ স্ব স্ব রাজকীয় পদ বা পূর্ব্ব-গৌরবামুসারে এক এক সমাজে সন্মান লাভ করেন এবং সেই সেই সমাজের কুল নিয়মামুসারে আদান প্রদানে কুল ও ভাব রক্ষা করিতে বাধ্য হন। কিন্তু যিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া সমাজান্তরে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি পূর্বভাব নষ্ট করিয়া অভিনব ভাবাপর হইয়াছেন বলিতে হয়। যাহাদিগের সহিত ব্হুপুরুষ আদান প্রদান ও আহার ব্যবহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে একীভাব ঘটিয়াছিল, তাহা নষ্ট করা তৎকালে অভিপ্রেত কার্যা ছিল না। সে সময়ের প্রথানুসারে ভাব নষ্ট করা অতি দোষাবহ ছিল। "মানুষ প্রয়োজনের দাস" তাই আমরা দেখিতে পাই, কতকগুলি লোক পূর্বভাবের মুখাপেক্ষী না হইয়া এ সমাজ ত্যাগে সে সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন ৷ সমা-জান্তরে প্রবেশ লাভ করা কঠিন নহে। কিন্তু আঘাত থাকিয়া যায়। পূর্ব্ব গৃহ পরিত্যাগ কালেও লোকনিন্দা বা আঘাত: নবগৃহে প্রবেশ কালেও লোক নিন্দা বা আঘাত। এই

জন্মই পূর্বতন সামাজিকগণ পরিবর্তনের কতকটা বিরোধী ছিলেন।

কুলীন শব্দে ভৃগুনন্দী প্রভৃতির অধস্তন ১৪।১৫শ পুরুষ খুষ্টীয়
চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে নৃতনভাবে বারেক্ত কায়স্থ
সমাজ গঠন হইবার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে
মূল ঢাকুর ও অন্তান্ত বংশাবলীর প্রমাণে ঐ মত অসমীচীন
বলিয়াই বোধ হয়। কেন না ঢাকুরে লিখিত আছে যেঃ—

"চতুর্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।

উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥"

এক্ষণে ভৃগুর সমসাময়িক নরদাস বংশের অধস্তন ২৪শ হইতে ২৬শ পুরুষ দৃষ্ট হয়। যাহা হউক বিশ্বকোষের কুলীন শব্দে বারেক্রকায়স্থ সমাজ গঠনের যে সময় লিখিত হইয়াছে অনেকেই ঐ মতের অন্পরণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বল্লালের সময় ভৃগুনন্দীকর্তৃক বারেক্র সমাজগঠন হইবার বহু পরে দেবী-দাস খাঁর সময়ে সমাজসংস্কার হওয়াই অন্থমিত হয়।

সেনবংশীয়গণের রাজত্বকালে ভৃগুনন্দী বল্লালের পিতা ও বল্লালের সময় প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বল্লালের পর মুরহরদেবের পুত্র বাঙ্গলায় দেওয়ান হইয়াছিলেন। তৎপারে খৃষ্ঠীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দের মধ্য পর্যান্ত যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তি এই সমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের ইতিহাস ঢাকুরে নাই। পরে পঞ্চদশ খুষ্ঠান্দ হইতে যে সকল ক্ষমতাশালী ব্যক্তি বারেন্দ্রসমাজে জন্মগ্রহণ করেন, তাহার কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। বারেন্দ্র দেশ ও উত্তর্রাঢ় গৌড় রাজধানীয় নিকটবর্তী। তৎকালে ঐ ছুই প্রদেশবাসিগণই রাজ-দরবারে অধিকতর প্রবেশলাভ করিতেন।

বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দে লিখিত হইয়াছে যে মগধ হইতেও
কায়ন্থগণ এদেশে আগমনপূর্বক কায়ন্থদলে প্রবেশ করিয়াছেন। উক্ত শব্দে চট্টল প্রদেশের কবি ভবানীশঙ্কর আপনাকে
আবেয় গোত্রসন্থত নরদাসের বংশ বলিয়া পরিচয় প্রদান
করেন এবং এই নরদাসও কুলীন কায়ন্থ বলিয়া বর্ণিত
হইয়াছেন। আত্রেয় গোত্রের প্রবর আত্রেয়, শাতাতপ,
সাংখ্য। এই নরদাস বংশীয় কবি ভবানীশঙ্করের বংশের
এক শাখা চট্টল প্রদেশে আবার বৈল্পরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। > বারেক্র নরদাস ও কবি ভবানীশঙ্করের পূর্বপূক্ষ
নরদাসের নামসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈল্পসমাজেও নৃহরিদাস
ও ভগ্ননদী নামক ব্যক্তিদ্বয়ের বংশ আছে।

বারেন্দ্র-কায়স্থগণের আচার ব্যবহার অতি পবিত্র। এক-মাত্র উপনয়ন সংস্কার ও গায়ত্রীজপ ব্যতীত অস্তান্ত সমস্ত

(১) কায়স্থ-পত্তিকা ৎম বর্ষ ৩০১ পৃঃ।

আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের অমুরূপ। পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হইবামাত্র স্থতিকাঘরে তরবারী রক্ষা ও অন্নপ্রাশনের সময় চক্র পাক প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পূর্ণ ই ক্ষাত্রব্যবহারের ও বিবাহে কুশণ্ডিকা-প্রভৃতি আর্য্য সদাচারের পরিচায়ক। বঙ্গদেশীয় কায়স্থজাতির শ্রেণীচতুইয়ের আচার ব্যবহার সামান্তরূপ কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও মূলে একই প্রকার বলিতে হইবে। স্থানভেদ ও অর্থক্যজুতা নিবন্ধনই পার্থক্য।

বারেক্র কারস্থগণের বিবাহে পর্যায় হিসাব প্রয়োজন হয়
না। পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ ঘটকের কার্য্য করিতেন। তৎপর
বারেক্র কারস্থগণও ঘটকের কার্য্য আরম্ভ করেন। যহনন্দনও
বারেক্র কার্য্য ছিলেন। দেবীদাস খাঁ প্রভৃতির সময় একজাই
হইয়া তৎপর দীর্যকাল সমগ্র সমাজের আর একজাই হয় নাই।

গৌড়ের সম্রাট্ হুসেন শাহের সমকালে দাস বংশে শ্রীধরের বংশে কংসারি ও গোপাল নামক হুইজন জমিদার ছিলেন। ঐ সময়ে বাণীকান্ত রায়রাঞা পদে, রামভদ্র ও রমাদাথ মজুমদার কানগো সেরেস্তায় এবং লক্ষ্মী নারায়ণও ছিলেন।

নারায়ণ (২) মজ্মদার প্রভৃতি ও ভৃগুনন্দীর পুত্র কার্যর বংশে গোপীরায় (রাজা মানসিংহ কর্ভ্ক কাননগো পদে নিযুক্ত ও নেউগী উপাধিপ্রাপ্ত ), শিবানন্দ সরকার, (দিল্লীর দরবারে স্থবা বাঙ্গালার পক্ষে উকীল ), রায় রাজ্যধর, ও সরকার পূর্ণিয়া প্রভৃতির দেওয়ান শিবানন্দের পুত্র প্রভৃতি বকসী স্থবাজাত কমল ও স্থবৃদ্ধি খাঁ (৩) পোতাজিয়া নিবাসী রায়রাঞা মথুরানাথ (৪) প্রভৃতি; ভৃগুনন্দীর অগুতম পুত্র মাধবের বংশে জগদানন্দ, রূপরায়, ও দেবীদাস খাঁ, দেবীদাসের প্রপৌত্র রণজিত রায় (৫) ও গোবিন্দ রাম রায় (৬) প্রভৃতি এবং ভৃগুর অগু পুত্র শিবের বংশে রায় কামদেব, মতিরায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাড়াশবাসী নন্দীবংশে দেওয়ান রায়বেক্র নন্দী, দেববংশে দেওয়ান বলরাম রায় ও সিংহবংশে

<sup>(</sup>২) রঞ্জিতের দোঁহা ,—"দাধুধানার লক্ষ্মী নারায়ণ, অন্ধণান করে ধর্মপরায়ণ।"

<sup>(</sup>৩) কুশীনামা ও ১১৭৪ সালের পারস্ত রোবকারী।

<sup>(</sup>৪) ১০৮৪ সালের রোবকারী।

<sup>(</sup> ৫ ) রঞ্জিৎ রায় ১১৪৬ সালে জীবিত থাকায় প্রমাণ হয়। কায়য়ৄ-পত্রিকা ৫ম বর্ষ।

<sup>(</sup> ৬ ) ইনি পোতাজিয়ার নবরত্ব নামক মন্দির নির্মাণ করেন। তৃণবিধি ইহার বংশ নবরত্বপাড়ার রায় নামে কথিত।

<sup>(</sup> ৭ ) "করণে প্রধান" চারকু ৷

যাত্নিংহ প্রভৃতি মুসলমান সময়ে অর্থশালী ছিলেন। বর্জনকুসীর রাজবংশ দেবঘর। বহুকাল এই বংশ উত্তরবঙ্গের প্রধান
জমিদার ছিলেন। কোচবিহার রাজ্যের সেনাপতি বা "বক্সী"
প্রভৃতির কার্য্যে কাণুরাম রায় ও রাজচক্র রায় নিয়োজিত
ছিলেন।

চাকুর গ্রন্থে চাকি বংশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ
নাই। মুদলমান শাসন সময়ে ঐ বংশে অনেক ঐশগ্যশালী ব্যক্তি
বর্ত্তমান ছিলেন। নাগবংশের অনেকগুলি নাম উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
ঐ বংশের শোলকুপাবাসী রাজা রাজবল্লভের পুত্র গোবিন্দরাম ও
তৎপুত্র রঘু মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দেনাপতি ছিলেন।
ফলতঃ বারেক্র কায়স্থ সমাজের সকল বংশেই আরবী ও পারসী
ভাষা দক্ষ ও সংস্কৃত ভাষার পটু অনেক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন।
ঐতিচতন্তদেবের সময় হইতে কতিপয় বারেক্র কায়স্থ সংস্কৃতালোচনার জন্ত প্রদিদ্ধ ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বর্দ্ধনকুঠী,
কাকিনা, ভাড়াশ, টেপা, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, ঘুঘুডাঙ্গা, পোতাজিয়া,
মচমৈল, নিমতিতা ও গাঁড়াদহ পয়দা প্রভৃতি স্থানে বারেক্র
কায়স্থ জমিদারের বাস আছে। বারেক্র কায়স্থ সমাজের জনসংখ্যার তুলনায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজী শিক্ষিত লোকের সংখ্যা
ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে।

ভূগুনলী প্রবর্ত্তিত কুলনিয়ম মন্দ নহে। দান গ্রহণের যে প্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসরণ করা কঠিন নহে। সাধ্যগণ আপনাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান করিতে পারেন। কিন্তু সিদ্ধ ঘরে আদান প্রদান না থাকিলে তাঁহাদিগের গৌরব রক্ষা হয় না। পূর্ব্বে এ সমাজে "কুলীন কন্তা কালী, গঙ্গাজ্ঞলের বালী" রূপে নির্দিষ্ট ও "কন্তাদান" ব্যতীত "কন্তাদায়" কথা প্রচলিত ছিল না। এখন অন্তান্ত সমাজের ন্তান্ত্র বারেক্ত সমাজও কন্তাদায়ে পীড়িত হইতেছেন। মেঃ বুকানন সাহেব তদীয় গ্রন্থে (১) বারেক্ত কারস্থগণকে "কলিতা" বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। তিনি রক্ষপুরের কতিপয় কারস্থকে আলোচনা করিয়া ঐরপ লাস্তমতে উপনীত হইয়াছেন। ফলতঃ "কলিতা" ক্ষিব্যবদায়ী পৃথক্ জাতি। বারেক্ত কারস্থগণের সহিত কোন সংস্রব নাই।

ঢাকুরের মতে দাস, নন্দী ও চাকি এইটুতিন সিদ্ধ ঘর এবং নাগ, সিংহ, দেব ও দত্ত সাধ্য ঘর লিখিত হইয়াছে। কুলীন শব্দে রম্পপুরের বর্দ্ধনকুঠীর রাজবংশ, কাকিনার বর্তমান রাজবংশ, পাবনা জেলার পোতাজিয়ার রায়বংশ সিদ্ধ বা বারেক্র কুলীন কায়স্থ মধ্যে মান্ত গণ্য লিখিত হইয়াছে। এখন উক্ত সমাজের যে ইতিবৃত্ত লিখিত হইল, তদ্ধারা প্রতীয়মান হইবে যে বর্দ্ধন- কুঠীর রাজবংশ সাধ্য দেবঘর। ঢাকুর গ্রন্থে কাকিনা সমাজের নাম দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে যে কাকিনার রাজবংশ গাজনার চাকি দর। পোতাজিয়াবাসী ভৃগুর বংশীয়গণ সিদ্ধ ঘর। সিদ্ধ ঘর নহে এমন.কায়স্থেরও রায় উপাধি আছে।

বারেক্স কায়ন্থ-সমাজের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইরাছে যে,—১ম সমাজবদ্ধ সপ্তব্যরের মধ্যে যে সুকল বংশ স্বকীয় সমাজে কুলক্রিয়াপরায়ণ তাঁহারা সমাজে নিরাবিল ভাবাপর বলিয়া প্রশংসিত। এই দলে আদান প্রদানের দোষ না থাকায় ও পূর্ব্বতন প্রথার অন্তর্গমন করাই প্রশংসার কারণ। অধুনা পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ ঘরের মধ্যে কেবল ২।১ ঘরের ২।৪ বংশ এই দলে আদান প্রদান করিতেছেন।

২য়, সমাজবদ্ধ সপ্তব্যের মধ্যে যে সকল বংশ পূর্ব্ব কথিত ভাব রক্ষা পূর্ব্বক কুলকার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া ঐ দলে নিশিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত উক্ত সপ্তদশ্বরের সংমিশ্রণই অধি-কতর পরিদৃষ্ট হয় ৷

তন্ত্র, সমাজবদ্ধ সপ্তবরের মধ্যে যাহার। পূর্ব্বোক্ত সপ্তদশ ঘরের সহিত আদান প্রদানের পরিবর্ত্তে কতিপন্ন বাহাত,রে কান্তস্থ-গণের সহিত সম্বন্ধবন্ধ হইতেছেন।

৪র্থ থাহাত্ত,রে কায়স্থগণ।

ব্রাহ্মণগণের ভার কারস্থ জাতি মধ্যে মেলবন্ধন বা পঠী বিভাগের কড়াকড়ি ভাব নাই সত্য। কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দল থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বারেক্র বিশেষণে পরিচিত কারস্থগণ ঐরূপ ৪ পঠীতে বিভক্ত থাকা দৃষ্ট হইতেছে। তন্মধ্যে ঢাকুর গ্রন্থে নিরাবিল ভাবারিত বা দোষপরিশৃত্য কুলেরই অধিকতর প্রশংসা দেখা যায়।

অতাত শ্রেণীতে কুলীনগণ কুলকার্য্যে বঞ্চিত হওয়ায় "বংশজ" নামে পরিচিত আছেন। বারেন্দ্রে যে সকল সিদ্ধ ব্যক্তি প্রধান করণে বঞ্চিত হইয়া নিরাবিল ভাবশৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারা স্ব স্ব আদান প্রদানের লঘু গুরুভেদে মর্য্যাদা প্রাপ্ত ও সপ্তদশ ঘরের নিকট গৌরবভাজন, ইহা ঢাকুর পাঠে ব্রিতে পারা যায়।

ভৃগু প্রবর্ত্তিত কুলনিয়মপরায়ণ সপ্তঘর মধ্যে নরদাস ঠাকুর

অত্রি গোত্র ও অত্রি অসিত বিশ্বাবস্থ প্রবর; ভৃগুনন্দী কাশুপ
গোত্র ও কাশুপ অপ্সার নৈজব প্রবর; মুরহর গৌতম গোত্র,
গৌতম, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য ও নৈজব প্রবর। জটাধর ও
কর্কট নাগ সৌপায়ন গোত্র ও সৌপায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য,

অপ্সার, নৈজব প্রবর। করাতীয়া ও চোঁয়ার সিংহগণ পৃথক্
গোত্র ও প্রবর সম্পন্ন। কাণসোনার দেব আলমান
গোত্র ও আলম্বায়্ম, শাল্সায়ন ও শাকটায়ন প্রবরসম্পন্ন,

এই সপ্রঘরের তুল্য ওগাধিক ও অন্তান্ত মরের প্রত্যেক উপাধি-

<sup>(&</sup>gt;) तूकानन मार्टियत देशांत्रण देखिया अप्र छाता।

যুক্ত ঘরে ২। গ প্রকার গোত্রাদি পরিলক্ষিত হয়। যথা — দেবগণ কাশুপ, আলম্যান ও পরাশর, দেন কাশুপ ও আলম্যান; কর মৌদগল্য ও গোতম; দাস শাণ্ডিল্য, কাশুপ ও মৌদগল্য গোত্র ইত্যাদি। ঢাকুরবর্ণিত সমাজ পঠনকালে গৃহীত উক্ত সপ্ত গোত্র ব্যতীত, উক্ত সপ্তঘরের তুল্য উপাধি। এ ছাড়া বিভিন্ন গোত্রসম্পন্ন যে সকল কান্ত্র আছেন, তাহাদিগের বিষয় ঢাকুরে উল্লেখ নাই।

অধুনা রাজসাহী, মালদহ, পাৰনা, বগুড়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, ফরিদপুর, নদীয়া, ২৪ পরগণা, মশোর ও মুরশিদাবাদ জেলায় স্থানে স্থানে বারেক্ত কায়স্থগণের বাস রহিয়াছে।

বারেন্দ্রী (স্ত্রী) দেশবিশেষ, বরেন্দ্রদেশ, অধুনা এই দেশ রাজসাহী বিভাগের অন্তর্গত।

"প্রাচ্যাং মাগধশোনো চ বারেন্দ্রীগোড়রাঢ়কাঃ।
বর্দ্ধমানতমোলিগুপ্রাগ্জ্যোতিষোদয়াদ্রয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
বার্ক্থিণ্ডি (পুং) বৃক্থণ্ডের পুমপত্য।
বার্ক্জান্তির (পুং) বৃক্জন্তের গোত্রাপত্য।
বার্ক্জন্ত (পুং) বৃক্জন্তের গোত্রাপত্য। (ক্লী) ২ সামতেদ।
বার্ক্রন্ধবিক (পুং) বৃক্জন্ত রেরত্যাদিভাষ্ঠক্। পা ৪।১।১৬৬)
ইতি অপত্যার্থে ঠক্। বৃক্রন্ধুর অপত্য।
বার্ক্রিল (পুং) বৃক্লার অপত্য।

বার্কলেয় (পুং) > বৃকলার অপত্য। ২ বার্কলার অপত্য। বার্কবঞ্চক (পুং) বৃক্বঞ্চির গোত্রাপত্য।

বার্কারুণীপুত্র (পুং) আচার্যাভেদ। (শতপথবা° ১৪:৯।৪।৩১)
বার্কার্যা (স্ত্রী) উদক দারা নিজ্পাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণ কর্ম।
"আগুরিমাং ধিয়ং বার্কার্যাং চ দেবীং (ঋক ১।৮৮।৪) 'বার্কার্যাং
বার্ভিকদকৈর্নিজ্ঞাতাং ধিয়ং জ্যোতিষ্টোমাদি লক্ষণং কর্ম্ম' (সাম্নণ)
বার্ক্ন (ত্রি) বৃক্ষাণাং সমূহং ইতি বৃক্ষ—"তশু সমূহং"। পা
৪।২।৩৭) ইতি জণ্। ১ বন। (হেম) বৃক্ষপ্রেদমিত্যণ্।
(ত্রি) ২ বৃক্ষ সম্বন্ধী।

"বাৰ্ক্য' বিত্তপ্ৰদং লিঙ্কং স্কাটিকং সৰ্ব্বকামদম্।" ( তিথিতত্ত্ব) বৃক্ষ সম্বন্ধীয় শিবলিঙ্ক পূজা করিলে বিত্তলাভ হয়।

বাক্রণ, ম্নিক্সাবিশেষ। ইনি তপস্থিপ্রধান প্রচেতা প্রভৃতি দশ সংহাদরের সহধর্মিণী হন। (ভারত ১৮১৯৬৮১৫)

ব† ক্ষী (জী) বৃক্ষসাপত্যং স্ত্রী; বৃক্ষ-অণ্ ভীষ্। বৃক্ষজাত। এক ঋষিপত্নী।

তথৈৰ মূনিজা বাকী তপোতিভাবিতাক্ষনঃ। সঙ্গতাভূদশ ভ্ৰাতন্তেকনামঃ প্ৰচেতসঃ ॥

(মহাভারত ১০১৯৭০৫)

বার্ফীর অপর নাম মারিষা। ইনি কণ্ডু মুনির ওরদে প্রশ্লোচা নামী অপরার গর্ভগত হইয়া পরে বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ইহার বিবরণ বিষ্ণুপ্রাণে এইরূপ দেখিতে পাই—

পুরাকালে এক সমন্ত্র প্রচেতাগণ তপস্থান্ন একান্ত নিমন্ত্র ছিলেন; এমত অর্থান্থত অবস্থান্ত মহীক্ষরণ পৃথিবীকে বিরিয়া কেলে; তাহাতে বৃক্ষসংখ্যাই অধিক হইয়া পড়ে এক ফলে প্রজাক্ষর ঘটিতে থাকে। এই সমন্ত্র প্রচেতাগণ ক্রুক্ত হইয়া জল হইতে নিজ্ঞান্ত হন। কোধভরে তাঁহাদিগের মুখ হইতে বায়ু ও অগ্নি আবিভূতি হইলেন। বায়ু বৃক্ষরাশি শোষিত করিলেন, অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিলেন। এইরপে অতি তীব্রভাবে বৃক্ষক্ষর চলিতে লাগিল।

বৃক্ষরাশি প্রায় দয় হইয়াছে, কিছু অবশিষ্ট আছে, এই
সময় রাজা সোম প্রচেতাদিগের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনারা
ক্রোধ করিবেন না, বৃক্ষদিগের সহিত আপনাদিগের একটা
সন্ধি হইয়া য়াউক, তথন সোমের অনুরোধে প্রচেতাগণ বৃক্ষকভা
মারিষাকে তার্যাক্রপে গ্রহণ করিয়া বৃক্ষদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন
করেন। এই বৃক্ষোৎপন্না কভার জন্ম বৃত্তান্ত এই—পুরাকালে
কণ্ডু নামে এক বেদবিদ্ মুনি ছিলেন। তিনি গোমতী তীরে
থাকিয়া তপভা করেন। তাঁহার তপোবিদ্ন ঘটাইবার জভা
ইন্দ্র প্রমোচা নামী পরমাস্কলরী অক্ষরাকে তথার পাঠাইয়া দেন।

অপারার আগমনে মুনির তপভাদ্ধ বিদ্ধ ঘটিক। মুনি
অপারার সহিত তদবিধি শতবর্ষ পর্যান্ত বিহার করিলেন। বিবিধ
বিষয়ভোগে সন্দরকন্দরে থাকিয়া তাঁহাদিগের এই যুগ্ধবিহারব্যাপার সমাধা হয়। শতবর্ষান্তে অপারা ইল্রের নিকট যাইতে
চাহিল, মুনি তাহাকে যাইতে অমুমতি দিলেন না, আরও শতবর্ষ
পর্যান্ত ভাহার সহিত বিহার করিলেন।

প্রচেতাগণ মারিষাকে গ্রহণ করিবার সময় রাজা সোম তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে এই কন্সা আপনাদিগের বংশবর্দ্ধিনী হইবে। আমার অর্দ্ধতেজঃ এবং আপনাদিগের অর্দ্ধতেজঃ এই উভয় তেজে মারিষার গর্ভে দক্ষ নামে প্রজাপতি জন্মগ্রহণ করিবেন। (বিষ্ণুপু° ১,১৫1১—১)

এইরপে কণ্টু মুনি বছশত বর্ষকাল অপারার সহিত বিহার ও বছ বিষয় ভোগ করেন। অপারা ইন্দ্রালয়ে মাইবার জন্ম বারবার অন্তমতি চাহিল, কিন্ত তাহা পাইল না। শেষে মুনির শাপভারে তাঁহার কাছেই রহিল। তাঁহাদিগের উভয়ের নব নক প্রেমরস দিন দিন উপচিত হইতে লাগিল।

একদিন মুনি ব্যস্ত হইয়া কুটীর হইতে বাহির হইলেন।
অপারা জিজাসিল কোথার যাইবে? মুনি বলিলেন, প্রিয়ে !

मस्बालामनात ज्ञ यारेटिक, ना शिल कियालाल रहेटर । অপ্ররা হাসিয়া কহিল, এতদিনে কি তোমার ধর্ম্মক্রিয়া করিবার দিন আসিল। এত বর্ষ চলিয়া গেল, কৈ এতদিন তুমি সন্ধ্যো-পাসনা কর নাই কেন ? মুনি বলিলেন, সে কি ? তুমি প্রাতে এই নদীতীরে আদিয়াছ, শেষে আমার আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছ। আর এখন সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। ইহাতে উপহাদের বিষয় কি আছে বল।

অপ্সরা বলিল, আমি প্রত্যুবে এখানে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু কাল অনেক অতীত হইয়াছে। বহুবর্ষ চলিয়া গিয়াছে। তথন মনি অতি ত্রন্তব্যন্তে জিল্লাসিলেন, তোমার সহিত রমণকালের পরিণাম কত হইয়াছে। অপ্সরা বলিল, নয়শত সাতবর্ষ ছয় মাস তিন দিন অতীত হইয়াছে।

অপ্ররার মুখে এই সত্য কথা প্রবণে মূনির আত্মগানি উপস্থিত হইল। তিনি বারবার আত্মধিকার দিয়া বলিলেন, হায়, আমার তপশু। নষ্ট হইয়াছে, বিবেক চলিয়া গিয়াছে, আমি नातीमत्त्र नीहम्भात्र छेभनी उ श्हेत्राष्ट्र। मूनि এইরূপে আञ्-নিকা করিলেন। নারীর মোহে কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রন্থ হইয়া-ছেন বলিয়া মনে মনে নিতান্ত ক্ষুক্ত হইলেন এবং শেষে সেই অপ্রবাকে বিদায় দিলেন। অপ্রবা কাঁপিতেছিল, মুনিরও ক্রোধ হইয়াছিল, কিন্তু মুনি তাহাকে শাপ দেন নাই। তিনি নিজের অবাধ্য ইন্দ্রিয়েরই দোষ দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, অপ্ররা চলিল, কিন্তু মুনির ভয়ে তাহার দেহ হইতে অবিরল স্বেদজল নির্গত হইতে লাগিল। তথন সে শূত-মার্ণে যাইতে যাইতে একটা উন্নত তরুর তরুণপল্লবে তাহার গাত্র ঘর্ম মুছিয়া ফেলিল। মুনির তেজে তাহার যে গর্ভাধান হইয়াছিল, এই ব্যাপারে লোমকুপ হইতে স্বেদজনাকারে তাহা নির্গত হইল। তথন অপারার স্বেদসিক্ত হইয়া তত্রত্য তরুগণই গর্ভধারণ করিল। এই গর্ভেই মারিষা নামী নারীরত্নের আবিভাব হয়।

বুক্ষগণ এই নারীরত্ন দান করিয়া প্রচেতাগণের ক্রোধ শাস্তি कतिशाहित्वन। ( विकृथ )

বার্ক্য (ত্রি) > বৃক্ষসম্বন্ধীয়। (ফ্রী) ২ বৃত্তি, বেড়া। বার্চ (পুং) বারি চরতীতি ড। > হংস। বাচলীয় ( बि ) वर्षन मचनीय। বার্ণক (পুং) লেখক। বার্ণক্য ( পুং ) বর্ণকের গোত্রাপত্য। वार्वव ( वि ) वर्ष निमस्य, वर्ष निमाल । বার্ণিক ( ত্রি ) বার্ণব-স্বার্থে কন্। বর্ণদীসম্ভব। বাণিক ( ত্রি ) বর্ণলেখনং শীলমস্ত বর্ণ-চঞ্ । লেখক। (শন্দ্রমালা)

বার্ত্ত ( ত্রি ) বৃত্তিরস্তাস্থেতি ( প্রজ্ঞাশদার্চাবৃত্তিভ্যো-ণঃ। পা ৫।২।১০১) ইতি ।। ১ নিরাময়। (অমর) ২ বুক্তিশালী। (অজয়পাল) (ক্লী) ৩ অদার। ৪ আরোগ্য। (অমর) বার্ত্তক (পুং) > পক্ষিবিশেষ, চলিত বটের পাথী। "বার্ত্তাকো বার্ত্তকশ্চিত্রস্ততোহলা বর্ত্তকা স্মৃতা। বর্ত্তকোহগ্লিকর: শীতো জরদোষ ত্রয়াপহা। সুক্চা: শুক্রদোবল্য: বর্ত্তকার গুণা তত: ॥" (ভাবপ্রকাশ) ইহার মাংসগুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, শীতল, জ্বর এবং ত্রিদোষ নাশক, রোচক, শুক্র ও বলবর্দ্ধক। বার্ত্তন ( ত্রি ) বর্ত্তনীভব। বার্ত্তন্তবীয় (পুং) > বরতম্ভ সম্বন্ধীয়। ২ বেদের শাখাভেদ। বার্ত্মানিক (তি) বর্তমান সম্বনীয়। বার্ত্তা (স্ত্রী) বৃত্তিরস্থাং অস্তীতি প্রেক্তাশ্রদ্ধার্চাবৃর্তিভ্যো ণঃ। পা থে।১০১) ইতি ণ ততপ্তাপ্। ১ ভগৰতী হুৰ্গা, দেবী ভগৰতী বর্ত্তন এবং ধারণ করেন বলিয়া বার্ত্তা নামে অভিহিত হন। "পশ্বাদিপালনাদেবী ক্রষিকর্মান্তকারণাৎ। বৰ্ত্তনাদ্ধারণাদ্বাপি বার্ত্তা সা-এব গীয়তে ॥" (দেবীপু° ৪৫ অ°) ২ বৃত্তি, প্রাণধারণ। ৩ জনশ্রুতি। ৪ বৃত্তান্ত, সংবাদ। "যাবদিতোপার্জনশক্তন্তাবনিজপরিবারো রক্ত:। তদম চ জরয়া জর্জারদেহে বার্ত্তাং কোহপি ন প্রছতি গেহে ॥" (মোহমুদগর ৮) ৫ বাতিঙ্গণ। ৬ ক্বয়াদি, বার্ত্তা চারিপ্রকার—ক্বষি, বাণিজ্য, গোরকা ও কুদীন। "কৃষিবাণিজ্যগোরকা কুসীদং তুর্যামূচ্যতে। বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোরুত্তয়োহনিশম ॥"

(ভাগবত ১০।২৪।২১)

বৈশ্র বার্ত্তাদারা জীবিকানির্ব্বাহ করিবে। ৭ সংসারের আধ্যাত্মিক সংবাদ। বকরপী ধর্ম বার্তাসম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির আধাাত্মিক াবে তাহার এই উত্তর করিয়াছেন— "মাসর্ভ্রদক্রীপরিবর্তনেন স্থ্যাগ্নিনা রাত্রিদিবেশ্বনেন। অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ প্ৰচতীতি বাৰ্তা ॥" (মহাভারত)

কাল এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাছে মাস ও ঋতুরূপ দক্ষী (হাতা) পরিবর্ত্তন (সঞ্চালন) করিয়া, দিবা ও রাত্রিরূপ কাষ্ঠ এবং সূর্য্য-রূপ অগ্নিদারা প্রাণীদিগকে যে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্তা। বার্ত্তাক ( পুং ) বর্ততেখনেনেতি বৃত্ ( বৃতের্ দ্বিশ্চ। উণ্ ৩।৭৯ ) ইতি কাকু 'বাহুণকাৎ উকারস্তাত্ত্বে বার্ত্তাকবার্ত্তাকো ইত্যুজ্জন-দতোক্ত্যা সিদ্ধং। ১ বার্তাকু, বাগুণ। ২ বার্ত্তক পক্ষী। (ভাবপ্র°)

বার্ত্তাকিন্ (পুং) বার্ত্তারু। (অমরটীকা ভরত)
বার্ত্তাকী (স্ত্রী) বৃহতী। (ভাবপ্র°) ২ বার্ত্তারু। (অমর)
বার্ত্তাকু (স্ত্রী) বর্ত্ততে ইতি বৃত্ত্র্র্ত্তিকু। উণ্ তা৭৯)
ইতি কাকু। (Solanum melongene syn. S. Izocu lentum) হিন্দী—ঝন্টা, বাঙ্গণ। তৈলঙ্গ—এহিরি বংগু।
উৎকল—বাইগুণ। বম্বে—বাঙ্গে। তামিল—কুঠিরেকই।
স্বনামখ্যাত ফলর্ক্ষ, চলিত বাগুণ, পর্যায়—হিঙ্গুলী, সিংহী, ঝন্টাকী, গুপ্রধর্ষিণী, বার্ত্তাকী, বার্ত্তাক, বার্ত্তিক, বার্ত্তিক, বার্তিকান, বৃস্তাক, বঙ্গণ, অঙ্গণ, কন্টবৃস্তাকী, কন্টালু, কন্টপত্রিকা, নিদ্রালু, মাংসকফলী, বৃস্তাকী, মহোটিকা, চিত্রফলা, কন্টকিনী, মহতী, কট্ফলা, মিশ্রবর্ণফলা, নীলফলা, রক্তফলা, শাকশ্রেষ্ঠা, বৃত্তফলা, নৃপপ্রিয়ফলা। গুণ—ক্রচিকর, মধুর, পিত্তনাশক, বলপৃষ্টিকারক, হৃত্ত, গুরু ও বাতবর্দ্ধক।

ভাবপ্রকাশ মতে—স্বাহ্ন, তীক্ষোঞ্চ, কটুপাক, পিত্তনাশক, জর, বাত ও বলাসত্ম, দীপন, শুক্রবর্দ্ধক ও লত্ম। কচিবাগুণ—কফ ও পিত্তনাশক। পাকা বাগুণ—পিত্তবর্দ্ধক ও গুরু। বাগুণ উত্তপ্ত অঙ্গারের উপর পাচিত করিয়া লইয়া তাহাতে তৈল ও লবণ মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলে কফ, মেদ, বায়ু ও আমনাশক হয়, ইহা অত্যন্ত লঘু ও দীপন।

আত্রেয় সংহিতায় লিখিত আছে বে, বার্ত্তাকু, নিদ্রাবৰ্দ্ধক, প্রীতিকর, গুরু, বাত, কাস, কফ ও অরুচিকারক।

ধর্মশাস্ত্র মতে, ত্রয়োদশীর দিন বার্ত্তাকু ভক্ষণ করিতে নাই, করিলে পুত্রবধের পাতক হয়। ইহা অজ্ঞানতঃ জানিতে হইবে। "বার্ত্তাকৌ স্থতহানিঃ স্থাৎ চিররোগী চ মামকে ॥" (তিথিতত্ত্ব) ধর্ম্মশাস্ত্রে চ্য়ারর্ণের বাগ্ণণ ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। "অলাব্ং বর্ত্তুলাকারং হ্যার্ব্ণাঞ্চ বার্তাকুং।" (স্থতি) বর্ত্তুলাকার অলাবু (লাউ) এবং হ্যাবর্ণ বাগ্ণণ ভক্ষণ করিবে না।

বৈগতে ইহার গুণ —এইরপে উলিখিত হইরাছে।

"অপরং খেতর্স্তাকং কুকুটাগুদমং ভবেং।

তদর্শঃস্থ বিশেষণ হিতং হীনঞ্চ পূর্ব্বতঃ॥" ( ভাব প্রকাশ )

সাদা বাগুণ কুকুটাগুর তুল্য। কিন্তু ইহা অর্শরোগে হিতকর

এবং পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তাকুর গুণাপেক্ষা ইহার গুণ অল্ল।

আহ্নিকতত্ত্বে বার্তাকুর গুণ এইরূপ লিখিত আছে—

"বার্তাকুরেষা গুণসপ্তযুক্তা বহ্নিপ্রদা মারুতনাশিনী চ।

শুক্রপ্রদা শোণিতবর্দ্ধিনী চহালাসকাসাক্ষ্টিনাশিনী চ॥

সা বালা ক্যপিত্ত্বা পকা সক্ষারপিত্ত্বা॥"

্ ( আহ্হিকত্ত্ব ) ব্যক্তিকু সপ্তগুণযুক্ত, অগ্নিবৰ্দ্দক, বায়ুনাশক, শুক্ৰ ও শোণিত বর্জক, হল্লাস, কাস ও অকচিনাশক। কচিবাগুণ কফ ও পিত্ত-নাশক, পাকা বেগুণ ক্ষারক এবং পিত্তবর্জক।

বার্ত্তাপতি (পুং) সম্বাদদাতা। (ভাগ ৪।১৭।১১)

বার্ত্ত্রায়ন (পুং) বার্ত্তানাময়নমনেনেতি। প্রবৃত্তিজ্ঞ, পর্যায়— হেরিক, গূঢ়পুরুষ, প্রাণিধি, ষথার্হ্বর্ণ, অবদর্প, মন্ত্রবিৎ, চর, স্পর্শ, চার, (হেম) দৃত, সন্দেশহারক। ২ বার্ত্তাশাস্ত্র। (ত্ত্রি) ৩ বৃত্তান্তবাহক।

বার্ত্তারম্ভ (পুং) বার্তারাঃ আরম্ভঃ। কৃষিকার্য্য ও পশুপালনাদির নাম বার্ত্তা, তাহার আরম্ভ।

বার্ক্তাবহ (পুং) বার্ত্তাং ধান্তত গুলাদের্বার্ত্তাং বহতীতি বহ-অচ্। বৈৰধিক, চলিত পশারী। (অমর) (ত্রি) ২ সংবাদবাহক, যাহারা বার্ত্তা (থবর) লইয়া যায়। ৩ আয়ব্যয়বিষয়ক বিধি-দর্শক নীতিশাস্ত্রবিশেষ। (Political Economy)

বার্ক্তাশিন্ ( ত্রি ) যিনি ভোজনের জন্ম স্বীয় গোত্রাদি বলিয়া থাকেন।

"ভোজনার্থং যো গোত্রাদি বদতি স্বক্ষ্॥" (হেম ) বার্ত্তাহর (পুং) হরতীতি হু-অচ্, বার্ত্তায়া হরঃ। বার্ত্তাহারক, যিনি বার্ত্তা বহন করেন, সংবাদবাহক।

বার্ত্তাহর্ত্ত্ব (পুং) বার্তাহর, সন্দেশবাহক, দৃত।
বার্ত্তিক ক্লী) বৃত্তিপ্রস্থিত্তবিবৃত্তিঃ তত্ত্র সাধুঃ বৃত্তি (কথাদিভার্চক্।
পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। উক্ত অন্তক্ত এবং হুরুক্তার্থের ব্যক্তীকারক গ্রন্থ। ইহার লক্ষণ—

"উক্তামুক্তগুরুক্তার্থব্যক্তকারি তু বার্দ্ধিকম।" ( হেম )

যে গ্রন্থে উক্ত, অমুক্ত ও হুক্ক অর্থ পরিব্যক্ত হয়, তাহার নাম বার্ত্তিক, অর্থাৎ মূলে যে বিষয় উক্ত হইয়াছে, তাহা উত্তম রূপে র্যাখ্যাত, মূলে যাহা উক্ত হয় নাই, তাহা পরিব্যক্ত বা ব্যুৎপাদিত এবং মূলে যাহা হুক্ক অর্থাৎ অসঙ্গত বলা হইয়াছে, তাহার প্রদর্শন এবং তথাবিধ স্থলে সঙ্গত অর্থ নির্দেশ করা বার্ত্তিকলারের কর্ত্তব্য।

কাত্যারনের বার্ত্তিক পাণিনীয়স্থতের উপর, উল্লোভকরের ভাষবার্ত্তিক বাংস্থায়নের ভাষ্যের উপর, ভট্টকুমারিলের ভন্তব-বার্ত্তিক জৈমিনীর সূত্র এবং শবর স্বামীর ভাষ্যের উপর রচিত। ফলতঃ বার্ত্তিকগ্রন্থ, সূত্র ও ভাষ্যের উপরই রচিত হইমা থাকে।

বৃত্তি, ভাষা প্রভৃতি গ্রন্থ মূলগ্রন্থের দীমা জতিক্রম করিতে পারে না, জর্থাৎ ভাষ্যকার প্রভৃতিকে সম্পূর্ণরূপে মূলগ্রন্থের মতারুসারে চলিতে হয়। কিন্তু বার্ত্তিককার সম্পূর্ণ স্বাধীন। ভাষ্যকার প্রভৃতির স্বাধীন চিন্তা হইতেই পারে না। কিন্তু বার্ত্তিকের লক্ষণের প্রতি মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বার্ত্তিককারের স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ পায়।

বার্ত্তিকগ্রন্থ দেখিলে ইহা স্পষ্টই ব্রিতে পারা যায়, যে, বার্ত্তিককার অনেক স্থলে স্থাও ভাষ্যের মত খণ্ডন করিয়া নিজের মত সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

বার্ত্তিককার যে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একটা উদাহরণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বার্ত্তিককারের স্বাধীনতার একটা উদাহরণ দেওয়া ঘাইতেছে। মীমাংসা-দর্শনে প্রথমতঃ স্থৃতিশান্ত্রের প্রামাণ্য সংস্থাপন করা হই-মাছে৷ তৎপরে বেদবিকৃদ্ধ স্মৃতি প্রমাণ কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে দর্শনকার জৈমিনি বলিয়াছেন যে বিরোধে অনপেকং স্থাদসতি হুরুমানম' অবশ্র প্রশ্নটী জৈমিনির উত্থাপিত নহে, ভাষ্য-কার ঐ প্রশ্ন তুলিয়া তাহার উত্তর স্বরূপে জৈমিনির স্ত্রটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা এই প্রতাক্ষ শ্রুতির **সহিত বিরোধ হইলে স্মৃতিবাক্য অনপেক্ষণীয় অর্থাৎ স্মৃতি** বাক্যের অপেক্ষা করিবে না, উহা অনাদৃত হইবে। প্রত্যক শ্রুতির সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মৃতিবাক্য দারা শ্রুতির অমুমান করা সঙ্গত। অপৌরুষের শ্রুতি স্বতন্ত্র প্রমাণ। স্মৃতি পৌরুষের অর্থাৎ পুরুষের বাক্য, স্থতরাং স্মৃতির প্রামাণ্য মূল-প্রমাণ সাপেক্ষ। পুরুষের বাক্য স্বতঃ প্রমাণ নহে, পুরুষবাক্যের প্রামাণ্য প্রমাণান্তরকে অপেক্ষা করে। কেননা পুরুষ যাহা জানিতে পারিয়াছে, তাহাই অন্তকে জানাইবার জন্ম শব্দ প্রয়োগ বা বাক্য রচনা করিয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই বুঝা ঘাইতেছে যে, যেরূপ জ্ঞানমূলে শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই জ্ঞানটী যথার্থ অর্থাৎ ঠিক হইয়া থাকিলে তন্মূলক বাক্যও ঠিক অর্থাৎ প্রামাণ্য হইবে। বাক্যপ্রয়োগের মূলীভূত জ্ঞান অযথার্থ অর্থাৎ ভ্ৰমাত্মক হইয়া থাকিলে তদম্বলে প্ৰযুক্ত বাক্যও অপ্ৰামাণ্য হইবে। স্থতিকর্ত্তারা আপ্ত, তাঁহাদের মাহান্ম্য বেদে কীর্ত্তিত আছে। তাঁহারা লোককে প্রতারিত করিবার জন্ম কোন কথা বলিবেন ইহা অসম্ভব। এই জন্ম তাঁহাদের স্থৃতির মূল ভূতবেদবাক্য বলিয়া অন্তমিত হয়। তাঁহারা বেদবাক্যের অর্থ অরণ করিয়া বাক্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম শ্বতি। শ্বতিবৰ্ণিত বিষয়গুলি অধিকাংশ অলৌকিক অৰ্থাৎ ধর্ম্মসম্বন্ধ, পূর্ব্বান্থভব স্মরণের কারণ। কেননা অনমুভূত পদার্থের শ্বরণ হইতে পারে না। মুনিগণ যাহা শ্বরণ করিয়াছেন, তাহা পুর্ব্বে তাহাদের অর্ভূত হইয়াছিল ইহা অবশ্রুই বলিতে হইবে। বেদ ভিত্ত অন্ত উপায়ে অলোকিক বিষয়ের অন্তভৰ এক প্রকার অসম্ভব। স্কুতরাং স্মৃতি দারা শ্রুতির অনুমান হওয়া অসম্বত। স্থৃতিকারেরা যাহা স্মরণ করিয়াছেন তাহা যে বেদমূলক, ইহা বেদপর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

অষ্টকাকর্ম স্মার্ত্ত, কিন্তু বেদে তাহার উল্লেখ আছে। জলা-

শ্যের খনন ও প্রপা অর্থাৎ পানীয় শালার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি স্থৃত্যক্ত কর্মাণ্ডলির আভাসও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারের মতে জলাশয়খনন, প্রপাপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্ম-গুলি দৃষ্টার্থ। কেননা তদ্বারা লোকের উপকার হয়, ইহা স্কুতরাং জলাশয়াদি খনন ধর্মার্থ নহে. লোকোপকারার্থ। লোকোপকারার্থ অবশ্র ধর্মার্থ হইবে। শ্বৃতিবর্ণিত অনেকগুলি বিষয়ের বেদমূলকতা যথন স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তখন যে সকল স্মৃতির মূলীভূত বেদবাক্য অস্মদাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহাও অনুমিত হওয়া সর্বাধা সমীচীন। অন্নপাক করিবার কালে তণ্ডলগুলি ফুটিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্ত পাকস্থালী হইতে হুই একটা তণ্ডুল তুলিয়া টিপিয়া দেখা হয়, হস্তমর্দিত তণ্ডুল ফুটিয়া থাকিলে অনুমান করা হয় যে, সমস্তগুলি তণ্ডুলই ফুটিয়াছে। কেননা সমস্ত তণ্ডুলেই ममानकारन अधिमः राशं इहेशारह। उत्तरश এक छै कृष्टिन অপর্টী না ফুটিবার কোনও কারণ থাকে না। এই যুক্তির শাস্ত্রীয় নাম স্থানীপুলাক্যায়। প্রকৃত্যুলেও অনেকগুলি শ্বৃতি বেদমূলক, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থালীপুলাক-স্থায় অনুসারে সমস্ত স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমিত হইতে পারে।

অনেক বেদশাখা বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহা দার্শনিকেরা উত্তম-রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহা বিলুপ্ত হইয়াছে, অবশুই তাহা পূর্ব্বে ছিল, স্থতরাং ঐ বেদবাক্যমূলক যে সকল স্মৃতি প্রণীত হইয়াছে, তাহার মূলীভূত বেদবাক্য এখন দৃষ্ট হইতেছে না বলিয়া ঐ সকল স্মৃতি অপ্রামাণ্য বলা বাইতে পারে না।

কিন্তু যে সকল স্থৃতি প্রতাক্ষ শ্রুতিবিক্লন্ধ, ভাষ্যকার বলেন, তাহা অপ্রামাণ্য হইবে। কেননা বেদমূলক বলিয়াই শ্বতি-প্রামাণ্য। বেদবিরুদ্ধ স্মৃতি বেদমূলক হইতে পারে না। বরং বেদের বিপরীত হইতেছে, স্নতরাং অপ্রামাণ্য। প্রকৃত স্থলে স্থৃতির মূলরূপে শ্রুতির অনুমানও করা যাইতে পারে না। কারণ প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিক্তন্ধ অনুমান হইতে পারে না। বেদবিক্তন্ধ শ্বতির কতিপয় উদাহরণ ভাষ্যকার প্রদর্শন করিয়াছেন, একটা মাত্র উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে। জ্যোতিপ্তোম যাগে সদো নামক মণ্ডপের মধ্যে একটা উহস্বর বক্ষের শাখা নিথাত বা প্রোথিত করিতে হয়। ঐ উহন্বর শাখা স্পর্শ করিয়া উদ্গাথা নামক ঋত্বিক দামগান করিবেন এইরূপ শ্রুতি আছে। সমস্ত উত্তম্বর শাখা বস্ত্রদারা বেইন করিবে, এইরূপ একটা স্থৃতি আছে, এই স্মৃতি উক্ত বেদরিক্ষ। কেননা, সমন্ত উত্নয়র শাখা বস্ত্র-বেষ্টিত হইলে উত্তম্বর শাখায় উপস্পর্শ অর্থাৎ উত্তম্বর শাখাসংযুক্ত ব্ৰস্ত্ৰের স্পর্শ হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্নম্বর শাখার স্পর্শ হইতে পারে না। উত্তমর শাখার স্পর্শ করিতে হইলে সমস্ত উত্তমর

শাখার বেষ্টন হইতে পারে না। স্নতরাং সর্ববেষ্টন শ্বৃতিপ্রত্যক্ষ শ্রুতিবিক্লন, অতএব ইহা অপ্রামাণ্য। আপত্তি হইতে পারে যে পূর্বান্মভব না থাকিলে শ্বৃতি বা শ্বরণ হইতে পারে না, সর্বব্যন্তিন বেদবিক্লন, স্নতরাং সর্ববেষ্টন বিষয়ে পূর্বান্মভব হইবার কোনও কারণ নাই। অথচ পূর্বান্মভব ভিন্ন শ্বরণ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, কোনও ঋত্বিক্ লোভ-বশতঃ বস্তুগ্রহণ করিবার জন্ত সমস্ত উত্তম্বর শাখা বস্তবেষ্টিত করিয়াছিল, শ্বৃতিকর্ত্তা তাহা দেখিয়া সর্ববেষ্টন বেদমূলক এইরপ ভাস্থ হইয়া সর্ববিষ্টিনশ্বতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

বাৰ্ত্তিকগ্ৰন্থে ভাষ্যগ্ৰন্থ ব্যাখ্যাত এবং সমৰ্থিত হইলেও বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া অগুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন স্মৃতি সকল বেদমূলক, ইহা দৃঢ়ভাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কোনও একটা স্মৃতিবাক্য প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধ হইলেও উহা বেদমূলক নহে লোভাদিমূলক, ইহা কিরুপে সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। বেদবাক্য সকল নানাশাখা বিপ্রকীর্ণ। একপুরুষের বেদশাথার অধ্যয়ন করা একান্ত অসম্ভব। কোন ব্যক্তি কতিপয় শাখা, অপরাপর ব্যক্তিগণ অপরাপর কতিপয় শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ইহাও চিন্তয়িতব্য যে, সমস্ত বেদবাক্য ধর্মান্ত্র্টানের ক্রমানুসারে পঠিত হয় নাই। তদ্ধপে পঠিত হইলে ধর্মান্মষ্ঠানের অন্তরোধে তাহার স্থপ্রচার থাকিতে পারিত। সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রচারিত ধর্মানুষ্ঠানের উপযোগী বেদবাক্যগুলি ধার্ম্মিকদিগের অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হয়। তদতিরিক্ত এবং ধর্ম্মান্মগ্রানের ক্রমান্মসারে অপরিপঠিত বেদ-বাক্যগুলির বিরলপ্রচার দেখিয়া কালে তাহা বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় পরমকারুণিক স্মৃতিকারগণ বেদবাক্যগত আখ্যানাদি অংশ পরিত্যাগপূর্বক বেদবাক্যের অর্থ সঙ্কলন করিয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন।

উপাধ্যায় স্বয়ং কোন বেদবাক্য উচ্চারণ না করিয়াও যদি বলেন যে এই অর্থ বা বিষয় অমুক শাথায় বা অমুক স্থানে পঠিত আছে। তাহা হইলে আপ্ত অর্থাৎ সজ্জন এবং হিতোপদেপ্তা উপাধ্যায়ের প্রতি মথেপ্ত বিশ্বাস আছে বলিয়া শিশ্য তাহা যথাযথ বলিয়াই বিবেচনা করে। সেইরূপ শ্বতিবাক্য ঘারাও তদন্তরূপ বেদবাক্যের অন্তিত্ব বিবেচিত হওয়া সম্পত। মীমাংসকমতে বেদরাশি নিত্য, কাহারও নির্শ্বিত নহে। অধ্যাপক পরম্পরার উচ্চারণ বা পাঠদারা অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি প্রদেশে আভ্যন্তরীণ বায়ুর অভিযাতে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়, ঐ ধ্বনিদারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তিত্বয়্ম মাত্র। যেমন স্থায়মতে চক্ষুরাদির সম্বন্ধবিশেষ ঘারা

নিত্য গোড়াদিজাতির ও আলোকাদি দারা ঘটাদির অভিব্যক্তি হয়, সেইরূপ মীমাংসক মতে কণ্ঠ, তালু প্রভৃতি প্রদেশে সমুৎপন্ন ধ্বনিবিশেষ দারা নিত্যবেদের অভিব্যক্তি হওয়া অসঙ্গত হইতে পারে না। অধ্যাপকের বা অধ্যেতার ধ্বনিবিশেষের দারা যেমন বেদের অভিব্যক্তি হয়, শ্বতিকর্তাদের শারণ দারা সেইরূপ বেদের অভিব্যক্তি হয়রে, ইহাতে কিছুমাত্র ইতরবিশেষ হইবার কারণ নাই। শ্বতিকর্তারাও একসময়ে শিশ্বদিগের অধ্যাপনা করিতেন, তথন ভাহাদের উচ্চারণে বেদের অভিব্যক্তি হইত সন্দেহ নাই। যদি তাহাই হইল, তবে তাহাদের শারণ কি অপরাধ করিয়াছে যে জন্ধারা বেদবাক্যের অভিব্যক্তি হইবে না ? স্থতরাং ধ্বনিবিশেষের দারা অভিব্যক্ত বেদ এবং শ্বতিকর্তাদিগের শারণ দারা অভিব্যক্ত বেদ এবং শ্বতিকর্তাদিগের শারণ বারা অভিব্যক্ত বেদ এবং শ্বতিকর্তাদিগের শারণ ব্যক্ষার বেদবার হুইতে পারে না।

স্মৃতার্থশ্রতি কর্যাৎ যে শ্রুতির অর্থ স্মৃত হইয়াছে সেই শ্রুতি এবং পঠিতশ্রতি এই উভয় শ্রুতিই তুলাবল। ইহাদের মধ্যে একে অপরের ৰাধা দিতে পারে না। স্থতিশাস্ত্রের মধ্যে কোন একথানি শ্বতি যদি আতোপান্ত সমন্তই অবৈদিক হইত, তাহা হইলে ঐ স্মৃতিথানি কথনও শিষ্টদিগের ব্যবহৃত হইত না। তদ্বির অপরাপর বৈদিক স্মৃতিমাত্রই ব্যবহৃত হইত। অবৈদিক শ্বতিখানি পরিত্যক্ত হইত। বস্তুতঃ কোন শ্বতিই অবৈদিক নহে। সমস্ত শ্বৃতিই কঠ ও মৈত্রায়নীয় প্রভৃতি শার্থাপরিপঠিত শ্রুতিমূলক ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বার্ত্তিককার আরও বলেন যে, যথন দেখা যাইতেছে যে সমস্ত স্মৃতিশাস্ত্র বেদমূলক, তথন তন্মধ্যবর্ত্তী একটী বাক্য যাহার মূলীভূত বেদবাক্য অম্পাদির দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, তাহা বেদমূলক নহে। অন্তমূলক অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক বা লোভমূলক আমাদের এ কথা বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে নৈয়ায়িকশ্বন্ত প্রত্যক্ষ অর্থাৎ তাঁহার পরিজ্ঞাত শ্রুতিবিক্তম হইলেই কোন স্মৃতিবাক্যকে অপ্রামাণ্য বলিয়া উপেক্ষা বা পরিত্যাগ করেন, কালান্তরে তাহার উপেক্ষিত শ্বতিবাক্যের মূলীভূত শাখান্তরপঠিতশ্রুতি যথন তাহার শ্রবণগোচর বা জানগোচর হইবে, তথন তাহার মুথকান্তি কিরূপ হইবে ? তথন তিনি অবশ্রুই লক্ষিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে। যিনি নিজের জ্ঞানকেই পর্যাপ্ত বিবেচনা করেন অর্থাৎ নিজকে একরূপ সর্ব্বক্ত ভাবেন, তাঁহাকে পদে পদে লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার বাধাবাধ ব্যবস্থাও অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে। কারণ তিনি নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতিবিরুদ্ধ ব্লিয়া একসময়ে যে স্মৃতিবাক্য অপ্রামাণ্য বা বাধিত বলিয়া সিন্ধান্ত করেন, পূর্ব্বে তাহার অপরিজ্ঞাত ঐ

স্থৃতিবাক্যের মূলীভূত শাখাস্তরপঠিত শ্রুতি সময়াস্তরে জানিতে পারিলে ঐ স্থৃতিবাক্যকেই আবার প্রামাণ্য বা অবাধিত বলিয়া তাঁহাকেই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে।

বার্ত্তিকলার আরও বলেন যে, ভাষ্যকার যে উত্থর শাখার সর্ববৈষ্ঠন স্মৃতিকে শ্রুতিবিক্ষন বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শাট্যায়নিব্রাহ্মণে প্রত্যক্ষ পঠিত শ্রুতিই তাহার মূল, ওঁচুম্বরীয় উর্দ্ধভাগ ও অধোভাগ পৃথক পৃথক বস্ত্র মারা বেষ্ঠন করিবে, এইরূপ প্রভ্যকশ্রুতি শাট্যায়নিব্রাহ্মণে রহিয়াছে। বার্ত্তিকলার এই কথা বলিয়াই নিরস্ত হন নাই, তিনি ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। ওঁচুম্বরীবেষ্ঠন স্মৃতি যিনি ঐ শ্রুতি স্বৃত্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। ওঁচুম্বরীবেষ্ঠন স্মৃতি যিনি ঐ শ্রুতি স্বৃত্ত পারে না। কেননা, উভয়ই যখন শ্রুতি, স্কতরাং তুল্যবল, তখন কে কাহার বাধা জন্মাইতে পারে ? প্রমাণদ্বয় তুল্য কক্ষ বলিয়া বরং বিকল্প হইতে পারে।

দর্শপোর্ণমাস যাগে যবদারা হোম করিবে, ত্রীহি দারা হোম করিবে, এইরূপ হুইটী শ্রুতি আছে। এস্থলে যব ও ত্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষশ্রতিবোধিত বলিয়া যব, ব্রীহির বিকল্ল ইহা সর্ব্বসন্মত। ইচ্ছানুসারে যব বা ত্রীহি ইহার কোন একটী দারা হোম করিলেই যাগ সম্পন্ন হইবে। তদ্রপ প্রকৃতস্থলেও গুরুম্বরী বেষ্টন এবং গুরুম্বরীম্পর্শ করিবে, এই তুইটী বিষয় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইলেও যব ও ব্রীহির স্থায় উভয়ের বিকল্প এইরূপ সিদ্ধান্ত করাই ভাষ্যকারের উচিত ছিল। বেষ্টন স্মৃতিকে বাধিত বলিয়া স্থির করা সঙ্গত হয় নাই। বেদে যদি আদৌ বিকল্প না থাকিত, তাহা হইলে স্পর্শশ্রত বিরুদ্ধ বলিয়া বেষ্টন স্থতি অনাদরণীয় হইলেও হইতে পারিত। কিন্তু বেদে শত শত স্থলে বিকল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বিকল স্থলে কল্লদন্ন পরস্পর বিরুদ্ধ ইহা বলাই অধিক। স্থতরাং নিজের পরিজ্ঞাত শ্রুতির সহিত বিরোধ হইতেছে বলিয়া বেষ্ট্রন-শ্বতির অপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে। বস্তুগত্যা কিন্তু প্রকৃতস্থলে বিরোধও হয় না। কেননা বেষ্টুন মাত্র ত স্পর্শ শ্রুতির বিরুদ্ধ হইতে পারে না। স্পর্শন যোগ্য তুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া ওতুম্বরীয় উত্তর ভাগের স্পর্শ করাই বিধি। 'সর্বন ওচ্বস্বরী বেষ্টয়িতব্যা' স্ত্রকার এরূপ বলেন নাই। 'উত্নম্বরী পরিবেষ্টন্নিতব্যা' ইহাই স্ত্রকারের বাক্য। এথানে পরি শব্দের অর্থ সর্বভাগ অর্থাৎ উৰ্দ্ধভাগ ও অধোভাগ ঐ উভয় ভাগ বেষ্টন করাই স্থত্রকারের বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সর্ব্ব স্থান বেষ্টন করা উহার অর্থ নহে। যাজিকেরাও ওঁহুদ্বরীয় উভয়ভাগ বেষ্টন করেন বটে, কিন্তু কর্ণ-মূল প্রদেশ বেষ্টন করেন না।

বার্ত্তিক্লার বলেন, সর্ক্রেটন বাক্য লোভমূলক ভাষ্যকারের এ কল্পনাসঙ্গত নহে। কেননা সমস্ত বেষ্টন না করিয়া
মূল ও অগ্রভাগ বেষ্টন করিলে কোন ক্ষতি নাই। আরও
বিবেচনা করা উচিত যে, ঔহম্বরীয় সাক্ষাৎ স্পর্শ কোন রূপেই
সম্ভব হয় না, কারণ প্রথমে কুশ দ্বারা ঔহম্বরীয় বেষ্টন করিবের
বিধি, পরে কুশবেষ্টিত ঔহ্ম্বরীয়কে বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে
হয়। যাজ্ঞিকেরাও তাহা করিয়া থাকেন। বস্ত্রবেষ্টনই যেন
লোভমূলক বলিয়া অপ্রামাণ্য হইল, কুশ বেষ্টন ত আর লোভমূলক বলিবার উপায় নাই।

তড়াগ প্রভৃতির উপদেশ দৃষ্টার্থ, ধর্মার্থ নহে, ভাষ্যকারের এরপ সিনান্ত করাও উচিত হয় নাই, কেননা যাহা বেদে কর্ত্তথ্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই ধর্ম, ইহা ফৈমিনির উক্তি। এ কথা ভাষ্যকারও অস্বীকার করেন না। দৃষ্টার্থ হইলেই বে ধর্ম হইবে না, তাহার কোনও কারণ নাই। প্রত্যুত তণ্ডুল নিম্পত্তির জন্ম বীষ্টাদির অবহনন, চূর্ণের জন্ম তণ্ডুল পেষণ প্রভৃতি সহস্র সহস্র দৃষ্টার্থ কর্মা বেদবিহিত যলিয়া ধর্মরপে অঙ্গীরুত হইয়াছে। চার্মাক প্রভৃতি বিক্রমবাদীরাও বেদবিহিত অদৃষ্টার্থ ই হউক আর অদৃষ্টার্থই হউক, বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই ধর্ম। বার্ত্তিককার এই প্রকার অনেক হেতু প্রদর্শন করিয়া ভাষ্যকারের মত খণ্ডম করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যকারের মত খণ্ডম করিয়াছেন। তিনি ভাষ্যকারের মত খণ্ডম করিয়াছেন।

তিনি বলেন, যথন স্থির হইল যে, শুন্তি স্থৃতির বিরোধ নাই, বিরোধ থাকিলে উহা শুন্তিদ্বরের বিরোধ রূপেই পর্যাবসিত হয়। শুন্তিদ্বরের বিরোধ স্থানে বিকর হয়, অর্থাৎ তির ভিন্ন শ্রুতি-প্রতিপাদিত ভিন্ন করের মধ্যে ইচ্ছান্মসারে কোন একটী করের অনুষ্ঠান করিলেই অনুষ্ঠাতা চরিতার্থ হন। তথন যেন্তলে প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ঠ শ্রুতিতে এবং স্থৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কর্ত্তব্য আদিপ্ত হয়, সেন্তলেও অবশ্রু যে কোন একটীই অনুষ্ঠেয় হইবে। তদবস্থায় প্রয়োগ বা অনুষ্ঠানের নিয়মের জন্তু অনুষ্ঠাতাদিগের অত্যন্ত হিতৈষিরূপে জৈমিনি বলিয়াছেন যে, শ্রোত ও স্মার্ত পদার্থ পরস্কার বিরুদ্ধ হইলে শ্রোত পদার্থের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রোত পদার্থের সহিত বিরোধ না থাকিলে স্মার্ত্ত পদার্থের অনুষ্ঠায়। স্মৃতিকার জাবাল বলিয়াছেন—

"শ্রুতি স্থৃতি বিরোধেতু শ্রুতিরেব গরীয়দী। অবিরোধে দদা কার্যাং স্মার্ত্তং বৈদিকবৎ দতা॥" শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ হইলে শ্রুতিই গুরুতরা। অবিরোধ

च्रत्न चार्जिनार्थ दिनिकिनार्थित छोत्र अनुरक्षेत्र। अक्र

ব্যবস্থায় হেতু এই যে সকলই পরপ্রত্যক্ষ অপেক্ষা স্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সমধিক আস্থাবান হইয়া থাকেন। শ্বতির মূলীভূত শাথান্তর বিপ্রকীর্ণ শ্রুতি, পরপ্রত্যক্ষ হইলেও অমুষ্ঠাতা স্থ প্রত্যক্ষ শ্রুতির প্রতি অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য। যব ও ব্রীহি উভয়ই প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিহিত, স্কৃতরাং বিকরিত। কোন অমুষ্ঠাতা যদি উহার একটী অর্থাৎ কেবল যব বা কেবল ব্রীহি অবলম্বনে চিরদিন যাগামুষ্ঠান করেন, তাহাতে যেমন দোষ হয় না, সেইরূপ প্রকৃতস্থলে শ্রোত বা শ্বার্ত্ত এই উভয়ের মধ্যে কোনও একটীর অমুষ্ঠান-শাস্তাম্মত হইলেও কেবল শ্রোত পদার্থের অমুষ্ঠান করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না। প্রস্তাবিত জৈমিনি স্বত্রের অন্তবিধ ব্যাখ্যান্তর করিয়া বার্ত্তিককার ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এই স্কৃত্র দ্বারা শাক্যাদিশ্বতির ধর্মে প্রামাণ্য নাই, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপ বার্ত্তিকার অনেক স্থলে ভাষ্যকারের মত প্রত্যা-থ্যান করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে স্ক্রকেও খণ্ডন করিতে কুঞ্চিত হন নাই। গ্রায়বার্ত্তিক-কার উন্মোতকর মিশ্রও এইরূপ স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বার্ত্তিক গ্রন্থ মাত্রেই এইরূপ স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে দেখা যায়।

পুং) বুভিমধীতে বেদ বা বুভি ( ক্রন্তুক্থাদিস্থ্রাস্তাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ঠক্। ২ বুভিঅধ্যয়নকারী বা যাহারা বুভি জানেন, তাহাদিগকে বার্ত্তিক কহে। বুজৌ সাধুরিতি বুভি (কথাদিভাষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। ও স্ব্রবৃত্তি-নিপুণ। ৪ প্রবৃত্তিজ্ঞ, চর। ( ব্রিকা°)

"হুৰ্গতো বাৰ্ত্তিকজনো লোভাৎ কিংনাম নাচরেও।"

( কথাসরিৎসা<sup>°</sup> ৩৪।৭৬)

ে বৈশ্রজাতি। ৬ বর্ত্তিকপক্ষী। ৭ বার্ত্তাকু। (শব্দরত্না°) বার্ত্তিককার (পুং) বার্ত্তিকং করোতীতি অণ্। বার্ত্তিক-গ্রন্থপ্রধাতা।

বার্ত্তিককৃৎ (পুং) বার্ত্তিকং করোতীতি কু-কিপ্ তুক্চ। বার্ত্তিককার।

বার্ত্তিকা (স্ত্রী) বার্ত্তিক-টাপ্। পক্ষিবিশেষ, চলিত বটের পাথী, পর্যায় বিষ্ণুলিঙ্গী। (হারাবলী)

বার্ত্তিকাছ্ (क्री) সামভেদ।

বার্ত্তিকেন্দ্র (পুং) কিমিয়বিভাবিৎ (Alchemist)।

বার্ত্তি দ্ব (পুং) বৃত্তদ্ব ইন্দ্রভাগত্যং পুমান্ বৃত্তহন্-অণ্। > অর্জুন। (ত্রিকা°) ২ জয়স্ত । (ত্রি ) ৩ বৃত্তদ্বসম্বন্ধী। (ভাগবত ৬) ২। ৩৪)

বার্ত্তুর (क्री) সামভেদ।

বার্ত্তা ( ত্রি ) বুত্রহনন নিমিত্ত।

"বার্জ্ হত্যায় শবসে" ( ঋক্ ৩৩৭।১ ) 'বার্জ্ হত্যায় বুত্রহনননিমিত্তায়' ( সায়ণ )

বার্দ্দি (পুং) বার জলং দদাতীতি দা-ক। ১মেঘ। (ত্রি)২ জলদাতা।

বাদির (ক্নী) > কৃষ্ণলাবীজ। ২ দক্ষিণাবর্ত্তশন্ধ। ৩ কাক চিঞ্চা। ৪ ভারতী। (মদিনী) ৫ কৃমিজ। ৬ জল ৭ আম্রবীজ। (বিশ্ব)৮ রেশম।

বাদ্দিল (ক্লী) বাগ্ভিঃ সলিলৈদ লতীতি দল-অচ্। সদা মেঘাচ্ছনর্ষ্টিপাতাওথাতং। ১ গ্রিন, চলিত বাদলা।

পুং) বার্দ ন্যতেহত্তেতি দল ( পুংদি সংজ্ঞারাং ঘঃ প্রায়েণ।
পা ৩।৩১১৮) ইতি ঘ। ২ মেলানন্দা, মস্তাধার। (মেদিনী)
বার্দ্ধি ( পুং) বৃদ্ধস্ত গোত্রাপত্যং (অনৃষ্যানন্তর্য্যে বিদাদিভ্যোহঞ্।
পা ৪।১।১•৪) ইতি অঞ্। ১ বৃদ্ধের গোত্রাপত্য।

বাৰ্দ্ধিক (ক্নী) বৃদ্ধানাং সমূহঃ (গোতোক্ষোষ্ট্রোরভ্রেতি। পা ৪।২।৩৯) ইত্যত্র 'বৃদ্ধাচ্চেতি' কাশিকোক্তেঃ ৰুঞ্ । ১ বৃদ্ধ-সংঘাত, বৃদ্ধমূহ। বৃদ্ধস্থ ভাবঃ কর্ম্মবৈতি, মনোজ্ঞাদিত্বাৎ বৃঞ্। ২ বৃদ্ধের ভাব বা কর্ম্ম, বৃদ্ধাবস্থা, বৃদ্ধের কার্য্য।

> "বাল্যে বালক্রিয়া পূর্ব্বং তহুৎ কোমারকে চ যা। যৌবনে চাপি যা যোগ্যা বার্দ্ধকে বনসংশ্রয়া॥"

> > ( মার্কণ্ডেরপু৽ ১০৯।২৪ )

( ত্রি ) ৩ বৃদ্ধ। ( নৈষধ ১।৭৭ )

বাৰ্দ্ধক্য (ক্লী) বাৰ্দ্ধকমেব বাৰ্দ্ধক্য চতুৰ্বণাদিষাৎ, স্বাৰ্থে-ষ্যঞ্।
> বৃদ্ধাবস্থা, পৰ্যায় বাৰ্দ্ধক, বৃদ্ধত্ব, স্থাবিরত্ব। (জটাধর)

বাৰ্দ্ধক্ষত্ৰি ( পুং ) বৃদ্ধক্ষত্ৰের গোত্ৰাপত্য, জয়দ্ৰথ। বাৰ্দ্ধক্ষেমি ( পুং ) বৃদ্ধক্ষেমের গোত্ৰাপত্য। বাৰ্দ্ধনী ( স্ত্ৰী ) বারেধানী, জলপাত্ৰ।

বার্দ্ধায়ন (পুং) বার্দ্ধভ গোতাপত্যং (হরিতাদিভোহঞঃ। পা ৪।১।১০০) ইতি ফক্। বার্দ্ধের গোতাপত্য, বৃদ্ধের গোতাপত্য। বার্দ্ধি (পুং) বারি জলানি ধীয়স্তেংত্রেতি ধা-কি। সমুদ্র। (ত্রিকাণ) বার্দ্ধিভব (ক্লী) বার্দ্ধো সমুদ্রে ভবতীতি ভূ-অচ্। ১ দ্রোণী-লবণ। (রাজনি০)

বার্দ্ধি (পুং) বার্দ্ধ্ বিক প্রোদরাদিয়াৎ কলোপঃ। বার্দ্ধিক, বুদ্ধাজীব, চলিত স্বথোর। (সমর)

বার্দ্ধিক (পুং) ব্দার্থং দ্রব্যং বৃদ্ধিঃ তাং প্রযক্ততীতি (প্রযক্ততি-গর্হাং। পা ৪।৪।০০) ইতি ঢক্। 'বৃদ্ধের্বধুষিভাবো বক্তব্যঃ' ইতি বার্ভিকোকেঃ বৃধুষিভাবঃ। বৃদ্ধিনীন, লভ্যভুক্, চলিত বাড়িখোর বা হদখোর। পর্যায় – কুসীদক, বৃদ্ধাজীব, বার্দ্ধি, কুসীদ, কুসীদিক। (শক্রদ্ধাণ)

ইহার লক্ষণ-

"সমর্থং ধান্তমাদার মহার্থং বঃ প্রয়ছতি।

স বৈ বার্দ্ধ, বিকো নাম হব্যকব্যবহিষ্কৃতঃ ॥" ( স্মৃতি )

যিনি সমান মূল্যে ধান্তাদি ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে প্রদান করেন, তাহাকে বার্ধ্বিক কহে। এই বার্ধ্বিক হব্য ও কব্যে নিন্দেত, অর্থাৎ বার্ধ্বিক ব্যক্তিকে হব্য কব্যে নিয়োগ করিতে নাই।

বৃদ্ধি ইচ্ছাসুসারে লওয়া ষাইতে পারা যায় দা, লইবে দণ্ডনীয় হইতে হয়। শাস্ত্রে বৃদ্ধি লইবার নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। যাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতার লিখিত আছে যে, সবদ্ধক ঋণে প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগের একভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ হদ, আর বন্ধকশৃত্য ঋণে আহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শৃদ্ধ এই বর্ণাসুসারে যথাক্রমে শতকরা শতভাগের হুইভাগ, তিনভাগ, চারিভাগ এবং পাঁচভাগ বৃদ্ধি অর্থাৎ আহ্মণকে শতপণ ধার দিলে তাহার নিকট প্রতিমাসে হুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিনপণ ইত্যাদিক্রমে হুদ লইবে।

যাহারা বাণিজ্যার্থ কাস্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শততাগের দশভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতিভাগ স্দ দিবে। অথবা সকল বর্ণ সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে। বছকাল ঋণ থাকিলে অথচ মধ্যে মধ্যে স্বর্ধাহণ না করিলে যতদূর পর্যান্ত স্বদ বাড়িতে পারে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্ত্রীপশু অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি ধার করিলে তাহার বৎসের মূল্য পর্যান্ত স্বদ হইলে আর বাড়িবে না, রসের অর্থাৎ মৃততৈলাদির স্বদ মূলধন অপেক্ষা আটগুণ পর্যান্ত বৃদ্ধি হইবে। বার্দ্ধৃষিক এই নির্মে বৃদ্ধিহণ করিবেন। ( যাক্তবেন্ত্রস্বণ ২ অং)।

মসু বৃদ্ধি বিষয়ে এই কথাই বলিয়াছেন—

"অনীতিভাগং গৃহীয়াৎ মাদাদ্ধি ধিকঃ শতাং।

দিকং শতং বা গৃহীয়াৎ সতাং ধর্মমুম্মরন্ ॥

দিকং শতঞ্চ গৃহানো ন ভবত্যর্থকিন্দিমী।

শতকার্যাপণেহনীতিভাগং বিংশতিকাঃ পণাঃ ॥" (মসু ৮ অ°)

উত্তমর্ণ সাধুদিগের আচার শুরণ করিয়া বন্ধকরহিত স্থলে প্রতিমাদে শতকরা হইপণ স্থদ লইলে অর্থসম্বন্ধে পাপী হইতে হয় না। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ এইরপে স্বীয় দায়িত্ব বৃথিয়া বর্ণাস্থক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা হইপণ, ক্ষব্রিয়ের নিকট তিনপণ, বৈশ্রের নিকট চারিপণ এবং শুদ্রের নিকট পাঁচপণ স্থদ প্রতিমাদে গ্রহণ করিতে পারেন।

এক গাদ, তুইমাদ বা তিনমাদ নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর ক্ষতিক্রম করিয়া তাহার স্থদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্গের উচিত নহে। কিংবা অলান্ত্রীয় বৃদ্ধিগ্রহণ করাও বিধেয় নহে।
চক্রবৃদ্ধি, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূল্যের দ্বিগুণ অধিক বৃদ্ধি, কারিজা
( অধমর্ণ বিপদে পড়িয়া বে বৃদ্ধি স্বীকার করে ) এবং কারিজা
বৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা বে বৃদ্ধি এই চারিপ্রকার
বৃদ্ধি বিশেষ নিন্দিত। যদি মানে মানে স্ক না লইয়া স্বদে
আসলে একেবারে লইতে হয়, তাহা হইলে মূলের দ্বিগুণের
অধিক লইতে পারিবে না। (মন্ত্র ৮ অ°)

ভগবান্ মন্থ বলিয়াছেন, বার্দ্ধ্যকের অন্ন ভোজন করিতে নাই, যাহারা বৃদ্ধিদারা জীবিকা নির্শাহ করে, ভাহাদের অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, স্বভরাং তাহাদের অন্নভোজন বিষ্ঠাভোজন সদৃশ গাপজনক। (৪ অ°)

সকল শাস্ত্রেই বৃদ্ধিজীবী নিন্দিত বলিয়া অভিহিত হই-য়াছে, বিশেষ্তুঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অতিশন্ন দোষাবহ ও পাতিতাজনক।

বার্দ্ধিন্ (পুং) র্দ্ধিজীবী, স্থদখোর। বার্দ্ধিরী (স্ত্রী) বৃদ্ধির নিমিত্ত দেওয়া, উচ্চস্থদে ধার দেওয়া, বাড়ি দেওয়া।

বাৰ্দ্ধি ক্লি ) বাৰ্দ্ধেৰ্ছাব, বাৰ্দ্ধি-যাঞ্। ধাত্তবৰ্দন, ধান বাড়ি দেওয়া। ইহা নিন্দিত কাৰ্য্য।

"ক্সায়া দ্যণকৈব বার্ক্মং ব্রতলোপনম্।

তড়াগারামদারাণামপত্যস্ত চ বিক্রন্ন: ॥" (মন্ত ১১।৬২)

বার্দ্ধেয় ( ত্রি ) বার্দ্ধেঃ সমুদ্রভেদমিতি বার্দ্ধি-চঞ্ । দোণী লবণ । (রাজনি°)

বাৰ্দ্ধি (ক্লী) বৰ্ধি ইদমিতি বৰ্দ্ধি (চৰ্দ্ধণোহঞ্। পা ৬।১।১৫) ইতি অঞ্। চৰ্দ্ধরজ্জু, চামড়ার দড়ী। (অমরটীকা-সারস্থ°) স্তিয়াং গ্রীষ্।

বাদ্ধীণস (পুং) বাদ্ধীব নাসিকাশ্তেতি (অঞ্নাসিকাশাঃ
সংজ্ঞাশাং নসং চাস্থলাং। পা এ।৪।১১৮) ইতি অচ্নসাদেশশ্চ। (পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ। পা ৮।৪।৩) ইতি পত্ম।
১ পশু বিশেষ, গগুক, গগুর। [গগুর দেখ।]

২ ছাগভেদ।

"ত্রিপ্লবং ত্বিক্লিক্ষকীণং শ্বেভং বৃদ্ধমজাপতিম্। বাদ্মীণসঃ প্রোচ্যতেহসৌ হব্যে কব্যে চ সংকৃতঃ ॥" ( কালিকাপুরাণ )

ইহা হবা ও কব্যে প্রশংসনীয়।

ত নীলগ্রীব রক্তনীর্ধ পক্ষীবিশেষ, এই পক্ষীর গ্রীবাদেশ নীলবর্ণ এবং মন্তক রক্তবর্ণ, পাদদেশ রুফ্ক এবং পক্ষ শুদ্রবর্ণ; এই পক্ষী বিষ্ণুর অতিপ্রিয়। এই পক্ষী বিষ্ণুর উদ্দেশে বলি দিলে তাহার পরমা ভৃপ্তি হয়। "নী নগ্রীবো রক্তশীর্ষঃ কৃষ্ণপাদঃ সিতছদঃ। বান্ধ্রীণসঃ ভাৎ পক্ষীশো মম বিষ্ণোরতিপ্রিয়ঃ॥" বলিদানকৃষং—

"রোহিতশু তু মংশুশু মাংগৈর্বাদ্ধ্রীণসম্ভ চ। তৃপ্তিমাপ্লোতি বর্ষাপাং শতানি ত্রীণি মৎপ্রিয়া ॥"

( কালিকাপু° ৬৬ অ°)

এই পক্ষিমাংস দারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিলে তাহা-দেরও অনস্ত তৃপ্তি হইয়া থাকে।

"ৰাজ্বীণসামিবং লোহং কালশাকং তথা মধু। দোহিত্ৰামিবমন্তচ্চ বন্ধতং তৎকুলোডবৈ: ॥ জনস্তাং তাং প্ৰয়চ্ছত্তি তৃত্তিং গোৱীস্কৃতন্তথা। পিত পাং নাক্ত সন্দেহো গৰাপ্ৰাছক পুত্ৰক॥"

( মার্কণ্ডেরপু° প্রাদ্ধকলাধ্যার )

ইহা ভিন্ন পাদ, মন্তক ও চকু রক্তবর্ণ এবং শরীর রুঞ্চবর্ণ একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহাকেও বার্দ্ধীণস কহে। "রক্তপাদো রক্তশিরা রক্তচকুর্বিহলমঃ।

রুঞ্বর্ণেন চ তথা পক্ষী ৰাষ্ট্ৰণিসো মতঃ ॥" ( মার্কণ্ডেরপু°) বান্ধ্রীনস (পুং) বার্মীব নাসিকা ষভা, নাসায়াঃ নসাদেশঃ। ১ গগুক, গগুর। ২ পক্ষিবিশেব।

বার্ভট (পুং) বারি জলে ভট ইব। কুন্তীর। (বিকা°) বার্ম্মণ ক্লী) বর্মণাং সমূহ-বর্মন্ (ভিক্লাদিভ্যো অণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। বর্মসমূহ। (অমরটীকা সারস্থ°)

বার্শান্তেয় (বি) বর্ণতী অভিজনোহন্ত (তুদীশলাতুরবর্ণতীত্যাদি। পা ৪।০১৯) ইতি ঢক্। বর্ণতী ধাহার অভিজন।
বান্মিকায়নি (পুং) বর্ণিলো গোত্রাপত্যং (বাকিনাদীনাং কুক্চ।
পা ৪।১।১৫৮) ইতি বর্ণিন ফিঞ্ কুকাগমন্চ। বর্ণির
গোত্রাপত্য।

বান্মিক্য (ক্নী) বন্দিক্স ভাব: কর্ম বা (পতান্তপুরোহিতা-দিভো ৰক্। পা ধাসাস্চ) ইতি বক্। বর্মিভাব বা কর্ম। বার্মিম্মিণ (ক্নী) বন্দিণাং সমূহ: বর্মিণ্-সণ্। বর্মিসমূহ। বার্মিজ্ (ইংরাজী) Burmese শব্দ । ব্রন্দেশবাসী। বার্মিচ্ (পুং) বা: বারি মুঞ্তীতি মুচ্ কিপ্। সমেদ। (শব্দর্মাণ)

বার্য্য (তি) বারি ব্যঞ্। ১ বারি সম্বনী, জল সম্বনী, বুঙ্ সম্ভকৌ (ঋহলোর্য । পা আসা ১২৪) ইতি গাও। ২ বর-শীর, ঋজিজ্।

> "শ্রেষ্ঠিং নো ধেহি বার্য্যং" ( ঋক্ এ২১)২ ) বার্ষ্যং ব্রক্ষীরং' ( সামণ ) ও নিবারণীয় ।

"স্ত্রী ভারে পরিনির্ব্বিগ্না পুংস্থার্থে বৃতনিশ্চন্না। ভীমে প্রতিচিকীর্ধামি নাম্মি বার্য্যেতি বৈ পুনঃ॥"

াক (ভারত লাহচনাঙ্ক)

বার্য্যমাণ ( ত্রি ) নিবারিত, নিষিদ্ধ।
বার্য্যমন ( ক্রী ) জলাশয়। ( ভাগ° ১২।২।৬ )

বার্য্যামলক ( পুং ) জল আমলা।

বার্যুদ্ধের (ত্রি) বারিণি উদ্ভব উৎপত্তির্যক্ত। ১ পদ্ম। (ত্রি) ২ জনজাত মাত্র।

वार्यु प्रकीविन् ( बि ) बनबीरी।

বার্ষ্ট্রোকস্ ( ক্রি ) বারি ওকঃ অবস্থানং যস্ত। জলোকা, জোক্। বারাশি ( থং ) বারাং রাশির্ম্মত ।

বাৰ্ব্বিট ( গ্ৰং ) ৰাৰ্ভি ব টাতে বেষ্টতে ইতি ঘঞৰে ক। বহিত্ৰ।

বাৰ্কবণা (প্ৰী) নীলীমক্ষিকা। (শৰুরত্না°)

वार्वत् ( वि ) वर्वत्रमयमि।

বার্ববরক ( ত্রি ) বার্ধর-স্বার্থে কন্। বর্ধরসম্বন্ধী 🖟

বার্শ (ক্লী) সামভেদ।

বার্শিল। (স্ত্রী) বার্জাতা শিলা শাকপার্থিবাদিভাৎ সমাস:

বার্ষ (ত্রি) ১ বর্ষাসম্বদ্ধীর। ২ বর্ষসম্বন্ধীর।

বার্ষক (ক্রী) বর্ষভেদং বর্ষ-অণ্, স্বার্থে কন্। স্থতায় কৃতি
পৃথিবীর দশভাগের অন্তর্গত ভাগ বিশেষ।

"দশধা বিভজন ক্ষেত্ৰমকরোৎ পৃথিবীমিমাম্। ইক্ষুকুর্জোষ্টদায়াদো মধ্যদেশমবাগুবান্। কোষ্টবে বার্ষকং ক্ষেত্ৰং রণর্ষ্টিব্ভূব হ ॥"

( অগ্নিপু° সাগরোপাখ্যানাধ্যায় )

বার্ষগণ ( পুং ) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বার্ষগণীপুত্র ( পুং ) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

বাৰ্ষগণ্য (পুং) আচাৰ্যভেদ।

বাহিদ ( ত্রি ) বুবদ-অণ্। আংশ, অংশসম্বনী। ( উণ্ ৫।২১)

বার্ষদংশ ( গং ) গোত্রভেদ।

বার্ষপর্বনী ( স্ত্রী ) বৃষপর্বার স্ত্রী অপত্য।

বাৰ্ষভ ( তি ) বৃষভসম্বনীয়।

বার্ষভাণবী (স্ত্রী) বৃষভাণোরপত্যংস্ত্রী বৃষভাণু-অণ্। বৃষভাণুক্ঞা, শ্রীরাধা। (পাদোত্তর্থ ৬৭ অ°)

বার্ষল (তি) ব্যলস ভাবঃ কর্ম বা ব্যল (হায়ণান্তযুবাদিভ্যো-হণ্। পা ৫।১।১৩০) ইতি অণ্। ব্যলের ভাব বা কর্ম, শুদ্রের ভাব বা কর্ম।

বার্ষলি (জী) ব্যল্যাঃ অপত্যং ব্যলী (বাহ্বাদিভাশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। ব্যলীর অপত্য। বাৰ্ষশতিক (ত্রি) বর্ষশতসম্বন্ধীয়। বার্ষসহন্রেক ( ত্রি ) সহস্র বর্ষসম্বন্ধীয়। বাৰ্ষাকপ ( তি ) ব্যাকপি সম্বনীয়। বার্ষাগির (পুং) ঋষায়দ্রষ্টা বৃষাগির প্রগণ। বার্ষায়ণি (পুং) বর্ষায়ণের অপত্য। বার্ষ।হর (ক্লী) সামভেদ। বার্ষিক (क्री) বর্গাস্থ জাতমিতি বর্ষা ( বর্ষাভাষ্টক্। পা ৪। ৩। ১৮ ) ইতি ঠক্। ১ ত্রায়মাণা। (মেদিনী) ২ ধুনা। (বৈছকনি°) ( ত্রি ) বর্ষেভবঃ বর্ষ ( কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।০।১১ ) ইতি ঠঞ্। ত বৰ্ষভ্ৰ, বাৎসৱিক, যাহা ৰৎসৱে হয়, বৰ্ষকৰ্ত্তৰ্য পূজাদি। "শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী। তস্থাং মনৈতন্মাহাস্মাং পঠিতব্যং সমাহিতৈ: ॥" ( हखी ) 8 व्यक्तारनाख्य। वार्षिकी (बी) वर्षात्र ज्वा वर्षा-र्ठक्-डीय्। > बाग्रगांगानजा, চলিত গোয়ালিয়া লতা, ৰলা লতা। (রাজনি°) ২ বর্ষাভব মলিকাভেদ, বেলছুল, মল্লিকা ফুল। (Jasminum sumbac) তৈলক—কুলবক্ৰান্ত চেট্ৰ ইহা দীৰ্ঘ ও বর্ত্ত্র পুষ্পভেদে নানা প্রকার। গুণ –শীতল, হৃদ্য, স্থগন্ধ, পিত্তনাশক, কফ, বাত, বিস্ফোট ও কুমিদোষনাশক। (রাজনি°) এই পুলোর তৈল উক্ত গুণবিশিষ্ট। ৩ কাসবীজ। বার্ষিক্য ( ত্রি ) বার্ষিক্রত্য। বাৰ্ষিলা ( ত্ৰী ) বাৰ্জাতা শিশা ( শাৰুপাৰ্থিৰাদিনামুপসংখ্যানং উত্তরপদলোপশ্চ। পা ২।১।৬০ ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা) শাক-পার্থিবাদিবৎ সমাস:। পুষোদরাদিতাৎ শশু-ষ। করকা। (শব্দ চ°) বাধু ক ( ত্রি ) ব্রুক-স্বার্থে-ফ। বর্ধণশীল। বান্তি হব্য ( পুং ) বৃষ্টিহব্য পুত্র উপস্তুত, ঋষান্ত্রদ্রন্থী ঋষিভেদ। বাষ্ট্য ( ত্রি ) বৃষ্টির যোগ্য। বাফ্র (পুং) বৃঞ্চিবংশ্র, কৃষ্ণ। বাষ্টিও (পুং) বৃষ্ণিবংশ। বাফিক (পুং) বৃষ্ণিকশু গোত্রাপত্যং বৃষ্ণিক ( শিবাদিভ্যোহণ্। পা ৪।১।১১২) ইতি অণ্। বৃঞ্চিকের গোত্রাপত্য। বার্ষিপুর ( তি ) বৃষ্ণিবৃদ্ধের অপত্য সম্বন্ধী। वाट्या ( प्रः ) वृक्षिवः गम्बू छ । २ कृषः। বাফার (পুং) ক্ষ। বাপুণ (তি) বগ্না সম্দী। বার্মায়ণি (পুং) বর্মায়ণের গোতাপত্য। বাৰ্হত (ক্লী) বৃহত্যাঃ ফলমিতি (প্লকাদিভ্যোহণ্। পা ৪।০।১৬৪)

ইতি অণ্, বিধানসামর্থ্যাৎ তশু ফলেন লুক্।

ফল। (অনর)

বাহ্দেথ (পুং) বৃহদ্রথস্থাপত্যং পুমান বৃহদ্রথ-অণ্। ১ জরাসন। বৃহদ্রথস্থেদমিতি অণ্। ( ত্রি ) ২ জরাসন্ধরাজসম্বন্ধী। বাহিদ্রেথি (পুং) বৃহত্তথভাপত্যং পুমান্ বৃহত্তথ-ইঞ্। জ্রাসন্ক। বাল (পুং) > কেশ। ২ ৰালক। [ বগীয় বাল দেখ ] বালক (পুং ক্লী) বাল-কন্। ১ পরিধার্য্য বলয়, বালা। ২ অঙ্গুরীয়ক ম ৩ গদ্ধদ্ৰত্য বিশেষ। (বৈছকনি°) ৰাল এব স্বাৰ্থে-কন্। ৪ শিশু। ৫ অজ। ७ इत्रवालिथ। १ इन्डिवालिथ। ৮ द्वीत्वन । २ ८कम । (विश्व) বালখিলা (পুং) বালখিলা মুনি, ইহাদের পরিমাণ ৬০ হাজার, এই মুনি সকল অনুষ্ঠ প্রমাণ। ইহারা ক্রতুর পুত্র। "ক্ৰতোশ্চ সম্ভৰ্তীৰ্ভাৰ্য্যা ৰাম্যথিল্যানস্মৃত। ষ্টিবর্ষসহস্রাণি ঋষীণামূর্দ্ধরেতসাম্ ॥" (মার্কণ্ডেরপু° (২।২৪) ২ ঋথেদের ৮ম মণ্ডলের স্কুতেদ। বালধি (পুং) বালাঃ কেশাঃ ধীয়স্তেহত ৰাল-ধা-কি। কেশযুক্ত লাজুল, সলোম লাজুল, পুছে। ২ চামর। বালধিপ্রিয় ( খং ) চমরীমৃগ। ( রাজনি°) বালপাখ্যা (ন্ত্রী) বালপালে কেশসমূহে সাধুঃ তত্র সাধুরিতি যৎ। সীমন্তিকাম্থিত স্বর্ণাদি রচিত পটিকা, চলিত দিঁতী, পর্য্যায় পরিতথ্যা। ২ বালপাশস্থিত মণি। বালবন্ধনি (পুং) কেশবন্ধন, খোপাবান্ধা। বালকাদির বন্ধন। বালমাদেশ (পুং) জনপদভেদ। বালব (পুং) বৰ প্রভৃতি একাদশ করণের অন্তর্গত দিতীয় করণ। এই করণ ভভকরণ, ভভকার্যাদি এই করণে করা যাইতে পারে। এই করণে যদি কাহারও জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই বালক কাৰ্য্যকুশল, স্বজনপালক, উত্তম সেনাপতি, কুল-भीनयूक, উদারবুদ্ধি ও বলবান্ হয়। "কাৰ্য্যস্ত কৰ্তা স্বজনস্ত ভৰ্তা সেনাপ্ৰণেতা কুলশীলযুক্তঃ। উদারবৃদ্ধিব লবানু মনুষ্যশ্চেদ্বালবাথ্যে জননং হি যন্ত্রা" (কোষ্ঠীপ্র°) বালবৰ্ত্তি (স্ত্ৰী) বালনিৰ্শ্বিতা বৰ্ত্তি। ( স্কুশ্ৰুত চি° ২ অ° ) বালবায় (ক্লী) বৈদ্র্যামণি। ( ত্রিকা°) वालवायुक (क्री) देवन्ध्यमि। ( विका°) বালব্যজন (ক্লী) বালভ চমরীপুছ্তভ বালেন বা নির্শ্বিতং ব্যজনং। চামর। পর্য্যায়—রোমপুচ্ছ, প্রকীর্ণক। (হেম)

वालहरु ( पूर ) वाला हरु-हेव मिक्कामीनार निवातकवार । বালধি, লোমযুক্ত লাঙ্গুল। ( অমর ) ( ত্রি ) বালানাং কেশানাং হন্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ। বালা ( স্ত্রী ) > স্বনামখ্যাত ওষধিবিশেষ। (দেশজ) ২ স্বর্ণালয়ার-ভেদ। বলয় শকার্থ।

বালাফী (ন্ত্রী) বালা: কেশাইব অক্ষিসদৃশঞ্চ পূষ্পং যস্তা:।
কেশপুষ্পাবৃক্ষ, পর্যায়—মানসী, হুর্গপুষ্পী, কেশধারিণী। (শব্দচ°)

বালাগ্র (क्री) কেশাগ্র।

বালাগ্রপোতিকা (স্ত্রী) লতাবিশেষ।

বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ্। কপিবিশেষ, পর্যায়—এন্দ্র, বালী, বানররাজ বালি রামচন্দ্র কর্তৃক হত হন।

[ প বৰ্গীয় বালি শব্দ দেখ ] স্বাৰ্থে-কন্ টাপ**্**অত ইত্বং।

বালিকা ( ন্ত্রী ) বালা এব বাল স্বার্থে-কন্টাপ্ অত ইত্বং।
> বালা, কন্তা। ২ বালুকা। ৩ পত্রকহিলা। ৪ কর্ণভূষণ।
৫ এলা। (শব্দরত্না°)

বালিকাজ্যবিধ (পুং) বালিকাজ্য দেশ। (পা ৪।২।৫৪) বালিকায়ন (ত্রি) বলিকে ভব।

বালিখিলে (পুং) পুলস্তাকন্তা সম্ভতির গর্ভে ক্রতুর ওরেসে জাত ষষ্টিসহস্র সংখ্যক ঋষিবিশেষ, বালখিল্য ঋষি। এই ঋষিগণ অঙ্কুষ্ঠ প্রমাণ। (কৃশ্বপু°১২ অ°)

বালিন্ (পুং) বাল-এব উৎপত্তিস্থানত্বেন বিভতে ষস্ত, বাল-ইনি।
ইন্দ্রপুত্র বানরবান্ধ বিশেষ, অঙ্গদের পিতা ও স্থগ্রীবের ভ্রাতা।
অংঘামবীর্য্য ইন্দ্রদেবের বীর্য্য বালদেশে পতিত হইয়া ইহার
উৎপত্তি হয়, এইজন্ত ইহার নাম বালী হয়। [পবর্গে বালি দেখ]
"অংমাধরেতসম্ভস্ত বাসবস্ত মহাত্মনঃ।

বালেরু পতিতং বীজং বালী নাম বভূবহ ॥" (রামারণ) বালাঃ কেশাঃ সম্ভ্যন্ত বাল ইনি। (ত্রি) ২ বালবিশিষ্ট।

বালু (স্ত্রী) বলতেহনেন বল-প্রাণনে বল-উণ্। এলবালুক নামক গন্ধন্য। (উজ্জ্ব)

বালুক (ক্নী) বালুরেব স্বার্থে কন্। এলবালুক। (অমর)
(পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি°)

বালুক। (স্ত্রী) বালুক-টাপ্। রেণুবিশেষ, চলিত বালি, পর্যায়—
সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সুক্ষাশর্করা, প্রবাহী, মহাস্ক্রা, প্রানীয়বর্ণিকা। গুণ—মধুর,শীতল,সস্তাপ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°)
২ শাথাহস্ত পাদাদি। ৩ কর্কটী। ৪ কর্পূর। ৫ বৈভকোক্ত যন্ত্রবিশেষ, বালুকাযন্ত্র। (শক্চ°)

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তশ্বাৎ ক্ষরতি যঃ বালুকাগড় গড় পচাগুচ্। মৎস্থবিশেষ, চলিত বেলে মাছ, পর্যায় দিতাঙ্ক। বালুকাজিকা (স্ত্রী) বালুকাজাআ স্বরূপো যন্ত্রাঃ কন্ অত ইত্তং। ১ শর্করা, চিনি। (ত্রি) ২ বালুকা আআ যন্ত্র। ৩ বালুকাময়। বালুকাপ্রভাণ (স্ত্রী) বালুকানাম্করেণুনাং প্রভা-যন্ত্রাং। ১ নরকভেদ। (হেম)

বালুকী (স্ত্রী) ১ কর্কটাভেদ। পর্যায়—বহুফলা, স্নিগ্নফলা, ক্ষেত্রকর্কটা, ক্ষেত্রকহা, কাস্তিকা, মৃত্রলা। (রাজনি°)

বালুকেশ্বরতীর্থ (ক্নী) তীর্থভেদ। বালুক্কী, বালুকী, কর্কটাভেদ। (ত্রিকা°)

বালুক (পুং) বলতে প্রাণান্ হস্তি যঃ বল-বধে-উক। বিষভেদ।
বালেয় (পুং) বলয়ে উপকরণায় সাধুঃ বলি (ছদিরুপধিবলে
ঠঞ্। পা ধাসাস্ত) ইতি ঠঞ্। ১ রাসভ, গর্দ্দভ। ২ দৈত্যবিশেষ, বলির পুত্র, দৈত্যরাজ বলির বাণ আদি করিয়া শত পুত্র
হয়, এই সকল পুত্র বালেয় নামে খ্যাত। (অগ্নিপুরাণ)
৩ জনমেজয়বংশোদ্ভব স্কৃতমদ রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার
পাঁচটী পুত্র হয়, এই পঞ্চপুত্রও বালেয় নামে অভিহিত।

( হরিবংশ ৩১ **অ**° )

৩ অঙ্গাবলরী। ৪ চাণক্যমূলক। (রাজনি°) ( ত্রি ) ৫ মৃছ। ৬ বালহিত। (মেদিনী) ৭ তণ্ডুল। ৮ বলিযোগ্য। (রী ) ৯ বিতুরক বৃক্ষের অক্। (ভাবপ্র°)

বাল্ক (ত্রি) বন্ধস্ম বন্ধনায় বিকারঃ বন্ধ (তস্তা বিকারঃ। পা ৪।৩।১৩৪) ইতি-অণ্। বন্ধ সম্বন্ধি বস্ত্র, ক্ষোমাদি, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই বস্ত্রহর্ত্তা বক হয়।

"তথৈবাজাবিকং হৃত্তা বস্ত্ৰং ক্ষোমঞ্চ জায়তে। কাৰ্পাদিকে হৃতে ক্ৰোঞো বান্ধহৰ্তা বকস্তথা॥"

( मार्करखन्नश्र > धारे )

ব†ল্কল ( ত্রি ) বঙ্গভোগ অণ্। বঙ্গ নির্মিত। বাল্কলী ( স্ত্রী ) মদিরা, গোড়ীমন্ত। ( ত্রিকা° )

বালব্য ( পুং ) বন গোত্রাপত্যার্থে ( গর্গাদিভো যঞ্ । পা ৪।১।১০৫ ) ইতি ঘঞ্ । বন ব গোত্রাপতা।

বাল্মিকি (পুং) বলিকে ভবঃ বলিক-ইঞ্। বাল্মীক মুনি। বাল্মিকীয় (ত্রি) বাল্মিকি (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি চ। বাল্মীকি সম্বন্ধীয়।

ব|ল্মীক (পুং) বল্মীকে ভবঃ বল্মীক অণ্। মুনিৰিশেষ, বাল্মীকি মুনি।

वांच्योक (क्री) वचीक भूर्व (मर्भ।

বাল্মীকি ( গুং ) বলীকে ভব বলীক-ইঞ্, বা বলীকপ্রভবোযন্মাৎ-তন্মান বালীকিরিতাসৌ ইতি ব্রন্ধবৈর্ত্তোক্তেঃ। ভৃগুবংশীর
মুনিবিশের, রামায়ণপ্রণেতা বালীকি মুনি। পর্যায়—প্রাচেতস,
কবিজ্যেষ্ঠ, কুশীলব, বলীক, কবি, আত্মকবি। (জ্বটাধর)
"জাতে জগতি বালীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।

কবী ইতি ততো ব্যাসে ক্বয়ন্ত্রি দণ্ডিনি ॥" (কাব্যাদর্শভূমিকা) বাল্মীকি, ইনি প্রচেতা ঋষির বংশের অধন্তন দশমপুরুষ। তমসা নদীর তটে ইহাঁর আশ্রম; একদা তমসার নির্মাল জলে

অবগাহনান্তর স্নান করিবার মানসে স্বকীয় শিষ্য ভরদ্বাজ মুনির সহিত তথায় উপস্থিত হন। শিষ্যকে স্নানাহ্নিক করিবার উপযুক্ত

একটা স্থন্দর পরিপাটী ঘাট নির্দ্দেশপূর্ব্বক সেইখানে অবস্থান করিতে বলিয়া স্বয়ং তত্তীরবর্তী বনোপবনে কিছুকালের জন্ম ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, ইত্যবসরে দেখেন যে এক পাপমতি নিষাদ অকারণ কোন কামবিহ্বল ক্রোঞ্চের নিধন-সাধন করিল,—ব্যাধকর্ত্তক আহত হইয়া রক্তাক্ত দেহে যখন ক্রোঞ্চ ধরাতলে পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল, তথন ক্রোঞ্চী চিরকালের জন্ম স্বামীবিরহ মনে করিয়া যৎপরোনান্তি রোদন করিতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মহামুনি বান্মীকির মনে দয়া উপস্থিত হইল। তিনি ক্রোঞ্চীর ছঃখে যারপর নাই হু:খিত হইয়া ব্যাধকে নিতান্ত পরুষবচনে বলিলেন "রে নিষাদ! তুই কোথাও প্রতিষ্ঠা পাইবি না—যেহেতু তুই কামবিমোহিত ক্রোঞ্চকে বধ করিলি" ব্যাধকে এইরূপে অভিশাপ করিয়া মনে মনে চিন্তা এবং তুঃধ করিতে করিতে শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আমুপূর্ব্বক সমস্ত বুতান্ত তাঁহাকে অবগত করাইয়া বলিলেন যে শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে আমার কণ্ঠ হইতে পাদবদ্ধ সমাক্ষর তন্ত্রীলয়যুক্ত যে বাক্য নি:স্ত হইয়াছে তাহা শ্লোকরূপে গণ্য হউক, ইহার যেন অন্তথা না হয়। ইহা শুনিয়। শিষ্য ভর্মাজও প্রমাহলাদিত হইলেন। পরে গুরু-শিষ্য উভয়ে সন্তুষ্টচিত্তে তমসার নির্দ্মণ জলে স্নানাহ্নিক সমাপ-নাস্তর আশ্রমাভিমুথে গমন করিলেন। আশ্রমে গিয়া যুদিও বাল্মীকি মুখে অন্তান্ত কথাবাৰ্তা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শ্লোক-চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সতত জাগরিত রহিল। এই সময়ে সর্বা-লোকপিতামহ পদ্মযোনি ব্রহ্মা বাল্মীকির সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহামুনি বাল্মীকি সবিশ্বরে শশব্যক্তে দণ্ডায়মান হইয়া পাত্ত-অর্ঘ্য-আসন প্রদানে তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। ব্ৰহ্মা তৎকৰ্ত্তক যথোচিত সৎক্ৰত হইয়া সম্ভষ্টচিত্তে নিজে আসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকেও আদন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন এবং একে একে আশ্রমের যাবতীয় কুশল জিজাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তথন আবার মুনিবর বাত্মীকির মনে সেই ক্রোঞ্জের অস্থিরতার বিষয় জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বিব্রত করিল; তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন "রে পাপাত্মা নিষাদ। তুই অকারণ ক্রোঞ্চকে বধ করিয়া প্রমাদ ঘটাইলি"।

বাত্মীকি ব্রহ্মার নিকটে বিষয়া গোপনভাবে এইরূপে ক্রোঞ্চ ক্রোঞ্চার হুঃথ ত্মরণ করিয়া মনে মনে সেই শোকের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। ব্রহ্মা মুনির এতাদৃশ শোকপরায়ণতা দেখিয়া স্কুটিভিত্ত ত্মিতমুখে মধুরবচনে তাঁহাকে বলিতে লাগি-লেন যে, তোমার কণ্ঠনিঃস্থত ঐ বাক্য আমারই সঙ্কল্পে ইইয়াছে, ইহা তুমি নিশ্চর জানিও। অত্থব এবিষ্যে ধ্বন তোমার মনে আর কোন শোকের উদ্রেক না হয়; তোমার এই বাক্যই জগতে শ্লোক বলিয়া প্রচারিত হইবে। তুমি এই শোক অবলম্বন করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ ভগবান্ রামচন্দ্রের যাবতীয় চরিত্র বর্ণনানস্তর ভূতলে অক্ষয়কীর্দ্তি স্থাপন কর। এই মহীতলে যতকাল পর্যান্ত চক্র, হর্য্য, নদ, নদী, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি বিভ্যমান থাকিবে তাবৎকাল জনসাধারণে তোমার এই রামগুণ-গাথা (রামারণ) সমুৎস্ক্কচিত্তে শুনিবে ও অধ্যয়ন করিবে। তুমিও উর্দ্ধাধোভাগে (ক্র্যমর্ভ্যে) চিরকালের জন্ম বাদ করিবে; অর্থাৎ ক্রের্য এবং মর্জ্যে তোমার নাম চিরস্থায়ী হইবে।

পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ উপদেশ প্রদানান্তর তথা হইতে অন্তর্হিত হইলে, সশিষ্য বাল্মীকি বারপর নাই বিশ্বয়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর তপোধন বাল্মীকি বিধাতার উক্ত আদেশাস্থসারে রামায়ণ-রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। পূর্বেমহর্ষি নারদের নিকট ত্রিবর্গসাধক রামচরিত সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ তাঁহার কিছু জানা ছিল, এক্ষণে স্ব্যক্তরূপে তদ্বান্ত অবগত হইবার জন্ম সম্প্রেক হইয়া পূর্বম্থে আসনে উপবিপ্ত হইলেন এবং আচমনানন্তর ক্বতাঞ্জলিপূর্বক নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগবলে রাজা দশরথাদির বৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সীতার পাতালপ্রবেশ পর্যান্ত যাবতীয় ঘটনা জ্ঞানচক্ষে অবলোকন করিলেন।

তদনন্তর মহর্ষি ঐ সকল বৃত্তান্ত নানা ছন্দোবন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় স্থললিত পদবিভাসে লিপিবন্ধ করেন। ইহাই হিন্দ্র রাজনীতি, ধর্মানীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির আদর্শব্দরণ এবং ভাষাতত্ত্বিৎ আলঙ্কারিক, বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক, অধ্যাত্ম-তত্ত্বেতা যোগী ঋষি প্রভৃতি, এই সর্ব্যলস্থলভ চিরপ্রসিদ্ধ "রামায়ণ" গ্রন্থ। মহর্ষি প্রথমতঃ ইহার ষঠকাও পর্যন্ত প্রাচশত সর্গে এবং চত্তবিংশতিসহস্র শ্লোকে পূর্ণ করেন।

ইহার পর অবোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অখনেধ যজ্ঞ বৃত্তান্ত, বাল্মীকির নাম দিয়া অপর কোন ব্যক্তি পুনরায় সীতাদেবীর নির্দ্ধাসন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পাতাল প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণন করেন; ইহাই রামায়ণের সপ্তমকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ড নামে অভিহিত।

উক্ত সপ্তকাণ্ড রামায়ণই বাত্মীকির প্রধান পরিচায়ক।
আর এই গ্রন্থরচনাই ইহাঁর ক্তকর্মের মধ্যে প্রধানতম ব্যাপার।
পরবর্ত্তী কেহ কেহ রটনা করেন এই যে, ইহা রামের জন্মের
অশীতিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা কোন
কাজের কথা নহে। [রামায়ণ দেখ।]

শ্রীরামচন্দ্রের, আজ্ঞায় বৃদ্ধ স্থমন্ত্র সার্থি সমভিব্যাহারের জ্যেষ্ঠান্ত্রক্ত মহামতি লক্ষ্মণ বাল্মীকির আশ্রমের অনতিদূরে গঙ্গার প্রপারে সীতাদেবীকে নির্বাসিত করিলে তাঁহার রোদনধ্বনি

শুনির। মুনিবালকগণ মুনির নিকট জানাইলে তপোধন তপোবললক চফে তত্ত্ব অবগত হইয়া দেবীর নিকট গিয়া তাঁহাকে
সাস্তনাবাক্যে নিরস্ত করিয়া নিজ সমতিব্যাহারে আশ্রমে আনমন
করেন। সীতা মুনির আশ্রমে থাকিয়া কিয়দিবসান্তে লব ও
কুশ নামে ছইটী যমজ সন্তান প্রসব করেন। মহর্ষি ঐ ছুইটী
সন্তানকে অপত্যানির্বিলেষে যথোচিত যত্ত্বের সহিত লালনপালন
করেন এবং কায়মনোবাক্যে উহানিগকে বিবিধপ্রকার শিক্ষা
দেন। তন্মধ্যে স্বকৃত আগত্ত রামায়ণ বীলাযত্ত্বের সহিত তানলয়
সংযুক্ত করিয়া ভাবার্থ সন্মিলনে এরপভাবে তাঁহাদিগকে গান
করিতে শিধাইয়াছিলেন যে, পূর্বোল্লিখিত অশ্বমেধ যক্ত সমাপনকালে সমাগত রাজা, প্রজা, সৈত্ত, সামন্ত, মুনি, শবি প্রভৃতি
যাবতীয় প্রধান অপ্রধান লোকে উহা শুনিয়া য়ারপর নাই
বিশ্বিত হইয়াছিলেন।

কিংবদন্তী অনুসারে কোন কোন ভাষারামায়ণকার সীয় গ্রন্থে মহামুনি বাল্মীকির "বল্মীকে ভব" এই বুৎপত্তিগত নামের বৃত্তান্ত নিমপ্রকারে প্রকটিত করিয়াছেন, কিন্তু প্রচন্তিত মুলরামায়ণে উহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

বনগমনকালে রামচক্র চিত্রকূট সন্নিকটে বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজের অবস্থিতির বিষয় বিজ্ঞাপন করিলে মহর্ষি ভত্তরে রামের পরব্রদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়া তদীয় নামের মহিমা এবং নিজের কন্মবৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।

আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্বব্যাপী বিভু, আপনার অবস্থিতির বিষয় আমি বলিব। আপনার নামের মহিমাই অপার। আপনার নামের প্রভাবে আমি ব্রন্ধর্বি পদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি ব্রান্ধণ গৃহে জন্মগ্রহণ করি বটে, কিন্ত হুর্ভাগ্যবশতঃ কিরাতের ঘরে থাকিয়া তাহাদের সহিত সর্বাদা কদর্য্য ব্যবহারে লিগু হই। একশুদার গর্ভে আমার অনেক সন্তান জমে। তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্ম অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা ধর্মভয় পরিত্যাগপূর্বক দমার্তি আরম্ভ করি। একদা স্বীয় বুত্তি পরিচালনকালে কতিপয় ঋষির সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাহাদের উপর আক্রমণ করিলে, তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, তুমি এ বুত্তি অবল্যন করিয়াছ কেন? উত্তরে আমি বলিলাম, পরিবার প্রতিপালনের জন্ম : ইহা শুনিয়া তাঁহারা আমাকে বলিলেন যে, অগ্রে তোমার বন্ধবর্গের নিকট জানিয়া আইস যে তাহারা তোমার এই পাপের ভাগী আছে कि ना ? शदा आमाप्तत निकृष्ठे यांश आहि, नमछहे তোমাকে দিয়া যাইব। যদি বিশ্বাস না হয়, আমাদিগকে এই বুক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া যাও। ঋষিগর্ণের ঝাক্যে আমি গুহে গিয়া জানিলাম, কেহই আমার পাপের ভাগী হইল না ; ইহাতে আমি নিতান্ত ভীত হইয়া পুনরায় ঋষিগণের নিক্ট আসিলাম

এবং করজোড়ে জনেক স্তুতি মিনতি করিয়া তাঁহাদের চরণে নিবেদন করিলাম যে আপনারা রূপা করিয়া আমাকে এই অদীম পাপ হইতে নিষ্কৃতির পথ দেখাইয়া না দিলে আমি ভাবীনরক হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইব না। তাঁহারা আমার অনুনয়ে কুপাপরবর্ণ হইয়া সকলে বিচার করিয়া আমাকে রাম নাম জপ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি তাহাতে অক্ষম হওয়ার তাঁহার। পুনরায় বিকেচনা করিয়া আমাকে বলিলেন,—দেখ দেখি সন্মুখ ভাগে ঐ বৃক্ষটীর অবস্থা কি? আমি দেখিয়া বলিলাম, উহা "মরা"। ইহা ভ্ৰিয়া ভাঁহারা বলিলেন যে, যাবৎ **আ**মরা পুনরায় ভোমার নিকট প্রত্যায়ন্ত না হই, তাবৎ তুমি এই নাম জপ করিবে। তাঁহাদের উপদেশ মত ঐ নাম জপ করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার মনও ঐ নামে মঞ্জিয়া গেল। এইরূপে সহস্রাপ্র প্রত্ত একস্থানে বসিয়া এই নাম জপ করাতে আমার শরীরের উপর বল্মীক হইয়া গেল। এই সময় সেই শ্বাষিগণ পুনর্বার আমার নিকট আদিয়া আমাকে আহ্বান করিলেন, আমি ডাক শুনিবামাত্র বন্দীক হইতে উথিত হইরা তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলে তাঁহারা বলিলেন বে, যখন বল্মীকের ভিতর পুনর্বার ভোমার জন্ম হইল, তথন সংসারে তুমি বাল্মীকি নামে অভিহিত হইয়া ব্ৰহ্মৰ্ষি মধ্যে গণ্য হইবে।

বাল্মীকায় (জী) বাল্মীকি গহাদিখাৎ-ছ। বাল্মীকি সম্বনীয়। বাল্মীকেশ্বর (ক্লী) তীর্থভেদ। বাল্লভ্য (ক্লী) বল্লভ-যাণ্। বল্লভ্যা, ভালবাসা।

"স্থবিরাণাং রিরংস্কাং স্ত্রীণাং বাক্সভামিচ্ছতাম্ ॥" ( সুক্রুত ) বাব ( অব্য° ) যথার্থতঃ, বস্তুতঃ।

বাবদূক (জি) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা বদতি-বদ-ষঙ্, ষঙ্-লুগন্ত বাবদ-ধাতু (উল্কাদয়শ্চ। উণ্ ১१৪১) ইতি-উক, সর্বস্থেতু (য়জলপদশামিতি। পা অহা১৬৬) ইতি বহুলবচনাদজতোহিপিউক। অতিশয় বচনশীল, পর্যায়—বাচোয়ুজিপটু, বাগ্মী, বজা, বচক্র, স্থবচন্, প্রবাচ্। (জটাধর) ধাহারা শাস্ত্রজানসম্পদ্ধ এবং অতিশয় বৃক্তিয়ুক্ত বাক্য বলিতে পারে, তাহাকে বাবদুক কহে।

"অমৃতভাবমন্তারো বক্তারো জনসংসদি। চরন্তি বস্ত্ধাং ক্রমাং বাবদূকা বহুঞ্চাঃ ॥"

( মহাভারত ১১।১৩।২৪ )

বাবদূকত্ব ( ক্লী ) বাবদূকত ভাবঃ ত্ব । বাবদূকের ভাব বা ধর্ম, বান্মিতা, অতিশয় যুক্তিমুক্ত বাক্যপ্রয়োগ ৷

বাবদূক্য (পুং) বাবদূক্ত গোত্রাপতাং ( কুর্বাদিত্যো গ্য। পা ৪।১।১৫১ ) ইতি গ্য। বাবদূকের গোত্রাপত্য।

বা বয় (পুং) তুলসীবিশেষ, চলিত বাবুই তুলসী। রুঞ্চবারুই।

বাবহি (জি) অত্যর্থং বহতি বঙ্, বঙ্-পূক্ বাবহ খাতু-ইঞ্। অত্যন্ত বহনকারী, দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্ম অত্যন্ত বোঢ়া। "সপ্তপশ্বতি বাবহিঃ" (ঋক্ ১।১।৬) 'বাবহিঃ দেবানাং তৃপ্তের-ত্যন্তং বোঢ়া' (সায়ণ)

বাবাত (জি) অত্যর্থং বাতি বা-ষঙ্-লুক বাবাধাতু-জন। পুনঃ পুনঃ অভিগমনকারী। "বাবাতা জরতামিয়ংগীঃ" (ঋক্ ৪।৪।৮) বাবাতা পুনঃ পুনস্বামন্তিগছন্তি, বা গতিগন্ধনয়োরিত্যস্ত যঙ্-লুগস্তস্ত নিঠায়াং রূপং' (লাষণ)

বাবাতৃ ( বি ) বাবা-তৃচ্। সংভজনীয় । বননীয় । "বাবাতুর্য-পুরন্দর:" ( ঋক্ ৮। ১।৮ ) 'বাবাতুর্বননীয়: সংভজনীয়ঃ, যথা বাবাতুঃ সংভক্তঃ ত্যোতুঃ' ( সায়ণ )

বাবুট (পুং) বহিত্ত। (শন্ধরত্না°)

বার্ত, সংভক্তি। ২ বরণ। দিবাদি আন্ধনে সক সেট, জ্বা বেট্ (জ্বাচ্ প্রতায় পরে বিকল্লে ইট্ হইয়া থাকে) লট্ বার্তাতে।

বার্ত্ত ( ত্রি ) বা-বৃত-ক্র । কৃতবরণ। ( অমর )

বাশ, শক। ২ আহ্বান। দিবাদি আক্সনে অক আহ্বানার্থে সক । এইস্থলে শক অর্থে পক্ষীদিগের শক ব্রিতে হইবে। লট্বাশ্যতে। লুঙ্অবাশিষ্ট।

বাশ (জি) > নিবেদিত। ২ জ্রন্দননীল। (পুং) ৩ বাসকগাছ।
[বাসক দেখ]

বাশক (ত্রি) নিনাদকারী। পানকারী। রোদনকারী।

বাশন (ত্রি) নাদকারী। গানকারী। (ক্রী) ও পক্ষীর রব, মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ শব্দ।

বাশা (স্ত্রী॰) বাশ্বতে ইতি বাশ শব্দে (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩০১০৩) ইতি-অ, স্ত্রিমাং টাপ্। বাসক। (শব্দরভা°)

বাশি (পুং) বাশ্বতে ইতি বাশ (বিদ্যবিপিষজিরাজি ব্রজি সদি-হনিবাশিবাদীতি। উণ্৪।১২৪) ইতি-ইঞ্। অগ্নি। (উজ্জ্ল)

বাশিকা (স্ত্রী) বাশা স্বার্থে-কন্ টাপ্ অত ইঞ্চ। বাসক।

বাশিত (ক্লী) বাশৃ-শব্দে ভাবে-ক্ত। ১ পশুপক্ষ্যাদির শব্দ।
(অমর) (ত্রি) ধাতূনামনেকার্থস্থাৎ বাশ হুরভীকরণে ক্ত।
২ হুরভীকৃত। (অমরটীকা-স্বামী)

বাশিত। (স্ত্রী) ৰাশ-ক্ত-টাপ্। > স্ত্রীমাত্র। ২ করিণী। (অসর) বাশিন (ত্রি) শব্দযুক্ত, বাক্যুক্ত।

বাশিষ্ঠ (ত্রি) বশিষ্ঠতেদং ফ। ১ বশিষ্ঠ সম্বন্ধী। (ক্রী) ২ উপপুরাণভেদ।

"মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ স্বিস্তর্ম। এতান্যুপপুরাণাণি ক্থিতানি মহাম্বাভিঃ॥"

( দেবীভাগৰত ১৷৩,১৬ )

ত তীর্থতের।

"খ্যিকুল্যাং সমাসাল্ল বাশিষ্ঠকৈব ভারত।

বাশিষ্ঠং সমতিক্রম্য সর্ব্ধে বর্ণা বিজাতরঃ ॥"(তারত এ৮৪।৪৫) বাশিষ্ঠি (ব্রী) বশিষ্ঠতেরমিতি অণ্-শুল্প। গোমতী নদী। বাশী (ব্রী) শক্তভেদ, কাষ্ঠপ্রচ্ছরশস্ত্র, চলিত বাশ অন্তর, "বাশ্বি-মেকো বিভর্ত্তি" (ঋক্ ৮।২৯।৩) 'বাশীং বাশৃ শব্দে শক্ষরত্যাক্রন্দর্যতি শত্রননয়েতি বাশী-তক্ষণসাধনং কুঠারঃ' (সায়ণ)

বাশীমত ( ত্রি ) বাশী-অন্তার্থে মতুপ্ । বাশীযুক্ত, বাশ অন্তবিশিষ্ট।
"বাশীমন্ত শ্বমিন্ডো মনীবিণঃ" ( খাক্ ধাধণাং ) 'বাশীসন্তঃ
বাশীতি তক্ষণসাধনমায়ুধং তদ্বস্থঃ' ( সায়ণ )

বাশুরা (জী) বাশ্বতেহস্তামিতি বাশ্-শব্দে (মন্দিরাশিমথিচতি-চংক্যন্ধিতা-উরচ্। উণ ১।৩৯) ইতি উরচ্-টাপ্। রাত্রি। (উজ্জ্বল) বাশ্রে (জী) বাশ্তেহমিনিতি বাশ্ (স্থায়িতঞ্চিবলি শকীতি। উণ্২।১৩) ইতি রক্। ১ মন্দির। ২ চতুস্পথ। (পুং) ৩ দিবস। বাদ্পা (পুং) বাধতে ইতি বাধ-লোড়নে (সম্পাদির শব্দ-বাম্পর্মণ পর্শভ্রাঃ। উণ্ ৩।২৮) ইতি-প-প্রত্যয়ে ধস্ত-ম্বহং নিপাতনাং। ১ লোহ। ২ অশ্রু, নেত্রজ্ব। ৩ কণ্ঠবারি। ৪ উয়া। আনন্দ, স্বর্মা, ও আর্থ্ডি এই ত্রিবিধ কারণে অশ্রুজনিত উয়া।

e धूम (Vapour)। [ राष्ट्र [ नाष्ट्र ]

বাষ্পাক (পুং) বাষ্প সংজ্ঞায়াং কন্। মারিষ, চলিত নটেশাক।
বাষ্পিকা (প্রী) বাষ্প সংজ্ঞায়াং কন্, টাপ্ অত-ইছং। হিন্তুপত্রী,
চলিত রাঁধুনী, পর্যায়—কারবী, পৃথ্বী, কবরী, পৃথ্, ত্বক্পত্রী,
বাষ্পীকা, কর্মরী, গুণ—কটু, তীক্ষ, উষ্ণ, ক্রমি ও শ্লেমানাশক!
বাষ্পী, বাষ্পীকা (প্রী) বাষ্প-গোরাদিছাৎ ভীষ্ বাষ্পী, স্বার্থে
কন্ টাপ্। হিন্তুপত্রী, বাষ্পিকা।

বাস, উপদেবা, উপদেবা শব্দে গুণাপ্তরাধান, স্থরভীকরণ। জনস্তুরাদি পরদৈ সক দেউ। লট বাসরতি! লুঙ্ অববাসং। বাস (পুং) বসন্তাত্তি বস নিবাসে (হলশ্চ। পা এএ১২১) ইতি-বঞ্ । ১ গৃহ।

"উতিঠোতিষ্ঠ ভদ্ৰতে বিষাদং মাকুথাঃ ভতে।

নৈবং বিধেষু বাদেষু ভয়মন্তি বরাননে ॥" (হরিবংশ ১৭৪১০৪) বাস্ততে ইতি বাদ ঘঞ্। ২ বস্ত্র। বদ-ভাবে ঘঞ্টা ৩ অবস্থান।

চাণক্যশ্লোকে লিখিত আছে যে, ধনিগণ, বেদবিদ্রাহ্মণ, রাজা, নদী এবং বৈভ এই পাঁচটী ষেধানে নাই, সেইস্থলে বাস করিবে না।

"ধনিনঃ শ্রোতিদোরালা নদী বৈতস্ত পঞ্চমঃ। পঞ্চ মত্র ন বিভাস্তে তত্র বাসং ল কারদেং ॥" (চাণকাশতক) ৪ বাসক। (শক্রত্রা°) ৫ শ্রুগন্ধি। বাসক (প্রং) বাসয়তীতি বাসি-ধূল্। স্বনামপ্রসিদ্ধ পুস্পশাক
বৃক্ষ, চলিত বাকস (Justicia adhatoda) হিন্দী—অরুষা,
অড্লুলা। কলিন্ধ—অড্লা, আড্সোণে। তৈলন্ধ—অড্লর,
অঘড়ীড়ে। পর্যায়—বৈভ্যমাতা, সিংহী, বাসিকা, বৃষ, অটরুষ,
সিংহাস্থ্য, বাজিদস্তক, বাশা, বাশিকা, বৃশ, অটরুষ, বাশক, বাসা
বাস, বাজী, বৈভসিংহী, মাতৃসিংহী, বাসকা, সিংহপর্ণী, সিংহিকা,
ভিষঙ্ মাতা, ব্সাদনী, সিংহ্মুখী, ক্জিরবী, শিতক্ণী, বাজিদন্তী,
নাসা, পঞ্চমুখা, সিংহ্পত্রী, স্বলন্ত্রাণী। গুণ—তিক্ত, কটু, কাস,
রক্ত, পিত্ত, কামলা, কফ্বৈকলা, জর, খাস ও ক্ষয়নাশক।
ইহার পুস্পগুণ—কটুপাক, তিক্ত, কাসক্ষয়নাশক। (রাজনি॰)

ধৰ্মশান্তে লিখিত আছে যে, সরস্বতী পূজায় বাসকপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত ৷

২ গানাঙ্গবিশেষ।

"মনোহরোহথ কলপশ্চাক্রনদন এব বা।
চন্ধারো বাসকাঃ প্রোভা শঙ্করেণ স্বরং পুরা॥" ( সঙ্গীতদা°)
কাহারও কাহারও মতে বিনোদ, বরদ, নন্দ ও কুমুদ এই
চারিটীকে বাসক কহে।

"বিনোদো বরদদৈচৰ নন্দঃ কুমুদ এবচ। চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তা গীতবাছবিশারদৈঃ॥" (সঙ্গীতদা°) ৩ বাসর।

বাসকর্ণী (স্ত্রী) যজ্ঞশালা। (শব্দর্কাণ)
বাসক্সজ্জা (স্ত্রী) বাসকে প্রিয়সমাগমবাসরে সজ্জতীতি সজঅচ্টাপ্, যদ্বা বাসকং বাসবেশ্ম সজ্জতীতি সজি অণ্-টাপ্।
স্বীয়াদি নাম্নিকাভেদ। যে স্ত্রী প্রিয়সমাগম প্রতীক্ষায় নিজে
সজ্জিত হইয়া বাসগৃহও উত্তমন্ধপে সজ্জিত করিয়া অবস্থান করে
তাহাকে বাসকসজ্জা কহে।

"কুরুতে মণ্ডনং যস্তাঃ সজ্জিতে বাসবেশ্মনি। সা তু বাসকসজ্জা স্থাৎ বিদিতপ্রিয়সঙ্গমা॥"

( সাহিত্যদর্পণ এ৮৯ )

যে নায়িকা বেশভূষা করিয়া ও বাসগৃহ সাজাইয়া নায়কের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

ইহার চেষ্টা—মনোরথসামগ্রী, স্থীপরিহাস, দূতীপ্রশ্নসামগ্রী বিধান ও মার্গবিলোকনাদি।

"ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্ঞা

বিলপতি রোদিতি বাস্কসজ্জা।" ( গীতগোবিন্দ ৬।৮ )

'অন্তাঃ লক্ষণং অভ মে প্রিয়বাসরং ইখং নিশ্চিত্য যা স্থরত-সামগ্রীং সজ্জীকরোতি সা বাসকসজ্জা, বাসকো বাসরঃ, অস্তাশ্চেষ্টা মনোরথসখীপরিহাসদৃতী প্রশ্নসামগ্রীবিধানমার্গবিলো-কনাদয়ঃ' (টীকা) ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত মাছেঃ—

"পতিহেতু বাসঘরে যেই করে সাজ।
বাসসজ্জা বলে তারে পণ্ডিত সমাজ ॥
আঁচড়িয়া কেশপাশ, পরিয়া উত্তম বাস,
সথীসঙ্গে পরিহাস গীতবাত্ত রটনা।
চামর চন্দন চুয়া, ফুলমালা পানগুয়া,
হাতে লয়া সারীগুয়া কামরসপঠনা ॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ হার, বাজুবন্ধ সিঁতি টাড়,
ফুপ্রাদি অলঙ্কার নিত্য নবপরণা।
যোগী যেন যোগাসনে, বসিয়া ভাবয়ে মনে,
কতক্ষণে বন্ধুসনে হইবেক ঘটনা ॥" (রসমঞ্জরী)
কিই বাসকসভ্জা মধ্যা মধ্যা প্রোচা ও প্রকীয়না

এই বাসকসজ্জা মুগ্ধা, মধ্যা, প্রোঢ়া ও পরকীয়নায়িকা-ভেদে ভিন্ন প্রকার। \*

বাসকস্তিজ্ঞকা (স্ত্রী) বাসকস্জ্জা। বাসকা (স্ত্রী)বাসক-টাপ্। বাসকর্ক্ষ। (জটাধর) বাসগৃহ (ক্লী) বাসায় গৃহং দে গৃহমধ্যভাগে শয়নগৃহে চ

## \* মুগ্ধা বাসকসজ্জা---

হারং গুক্ষতি তারকাতিক্রচিরং গৃহাতি কাঞ্চীলতাং দীপং নহুতি কিন্তু তত্র বহুলং স্নেহং ন দত্তে পুনঃ । আলীনমিতি বাসকস্থ রজনো কামামুরূপাঃ ক্রিয়াঃ সাচিম্মেরমুথী নবোঢ়মুমুখী দুরাৎ সমুখীক্ষতে ॥

### মধ্যা বাসকসজ্জা---

শিল্লং দর্শন্তিতুং করোতি কুতুকাৎ কহলারহারশ্রক্তাং
চিত্রপ্রেকণকৈতবেন কিমপি দ্বারং সমূদ্দীক্ষ্যতে।
গুহুাত্যাভরণং নবং সহচরী ভূষাজিগীধামিধা
দিখং পদ্মদৃশঃ প্রভীত্য চরিতং ম্বোরাননোহভূৎ স্মরঃ।

প্রোঢ়া বাসকসজ্জা---

কৃতং বপুষি ভূষণং চিকুরধোরণী ধূপিতা কৃতা শয়নসন্নিধৌ বাঁটিকা সন্তুতিঃ। অকারি হরিণী দৃশা ভবনমেতা দেহত্বিধা ক্ষুরৎ কনককেতকীকুমুম কান্তিভিছুদিনম্॥

### মনোরথশ্চ যথা—

আবরোরজনো হৈ ধি ভূরো বিরহপর্মনঃ। অবৈধে চু শ্মিতফীতং ন স্থাদফোস্থবীক্ষণমূ॥

#### পরকীয়া বাসকসজ্জা---

ষঞ্জং স্বাপমিতুং ছলেন চ ভিরোধতে প্রদীপাস্কুরান্ ধত্তে সৌধকপোতপোতনিনদৈঃ সাঙ্কেতিকং চেষ্টিতম্। শ্বংপার্থ বিবর্ত্তিভাঙ্গলতিকং লোলৎকপোলত্নতি কাপি কাপি করাষুজং প্রিমধিয়া তলাস্কিকং স্বস্তৃতি।" (রসমঞ্জরী) গৃহান্তগৃহি ইত্যেকে নির্বাত্ত্বাৎ গর্ভহবাগারং গর্ভাগারং। গর্ভাগার। (অমর) ২ শয়নাগার, শয়াগৃহ, মধ্যগৃহ।

৩ অন্তঃপুরগৃহ, বাসবর, যে ঘরে বসতি করা হয়।

বাদগেহ (क्री) বাদগৃহ।

বাসত (পুং) ৰাহুতে ইতি বাস্থ শব্দে বাহুলকাৎ স্বতচ্। গৰ্মভা (শব্দ ব্লুণ)

বাসতামূল (क्री) স্থানিকত তাৰ্ব।

বাসতীবর (তি) বসতীবরী নামক সরসম্মীর।

বাসতেয় ( ত্রি ) বসভৌ সাধুরিতি বসতি ( পথাতিথিবসতিস্ব-পতেচ ক্রি পা ৪:৪।১•৪ ) ইতি চঞ্। বসতিমাত্রে সাধু, বাসবোগ্য, বাসের উপযুক্ত।

"ৰনেৰু বাসতেয়েৰু নিবসন্ পৰ্ণদংস্তর: । শ্যোখায়ং মৃগান্ বিধান্ নাতিথেয়ো বিচক্রমে ॥" (ভটি ৪।৮) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বাসতেয়ী রাত্রি। (ত্রিকা°)

বাসধূপি (পুং) বসধূপের গোত্রাপত্য।
বাসন (ক্লী) বাসতে ইতি বাসি-লুট্। ১ ধূপন, স্থগন্ধীকরণ।
বারিধানী। ৩ ৰস্ত্র। (মেদিনী) ৪ বাস। ৫ জ্ঞান। (ধরণি)
ভিনিক্ষেপাধার।

"বাসনস্থমনাখ্যায় সমুদ্রং য়দ্বিধীয়তে।"
ইতি নারদোক্তেঃ, বাসনং নিক্ষেপাধারভূতং সম্পুটাদিকং
সমুদ্রং গ্রন্থ্যাদিযুত্থ (ব্যবহারতক্ত্র)

(ত্রি) ৭ বসনসম্বন্ধী। বসনেন ক্রীতং বসন-(শতমান বিংশতিকসহস্রবসনাদণ্ত্ব। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্।

৮ বসনদারা ক্রীত, বস্ত্রদারা ক্রীত।

বাদনা (স্ত্রী) বাদয়তি কর্মণা ধোজয়তি জীবমনাংসীতি বদ-ণিচ্-যুচ্, টাপ্। ১ প্রত্যাশা। ২ জ্ঞান। (মেদিনী)

৩ স্বৃতিহেতু, সংস্কার, ভাবনা। (জটাধর) স্থায়মতে— দেহাত্মবৃদ্ধিজন্ম মিথ্যাসংস্কার, মিথ্যাজ্ঞানজন্ম সংস্কারভেদ।

৪ হর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

৫ অর্কের ভার্যা। (ভাগবত ৬।৬।১৩)

বাসনাময় (ত্রি) বাসনা স্বরূপে ময়ট্। বাসনাস্বরূপ।
বাসন্ত প্ং) বসন্তে ভবঃ বসন্ত (সন্ধিবেলাঅনুনক্তরেভ্যোহণ।
পা ৪।৩১৬) ইতি অণ্। ১ উদ্ভা । ২ কোকিল। (রাজনি°)
০ মলরবায়। ৪ মুদা। ৫ রুক্তমুদা । ৬ মদনবৃক্ষ।

( ত্রি ) ৭ অবহিত। (মেদিনী) ৮ বদন্তোপ্ত। (সিদ্ধান্তকোমুদী)
বাসন্তক ( ত্রি ) বসন্তলেদমিতি বসন্ত-কন্। ১ বসন্তসন্থানী।
বসন্তে উপ্তং ( গ্রান্থবসন্তাদন্তরক্তাং। পা ৪।২।১৪৬ ) ইতি
বৃঞ্। ২ বসন্তোপ্ত।

বাসন্তিক (ত্রি) বসস্তমধীতে বেদ বেতি বসস্ত (বসস্তাদিভ্য-

ষ্ঠক্। পা ৪।২।৫০) ইতি ঠক্। ১ বিদ্যক, ভাঁড়। ২ নট, নৰ্ত্তক।

'বাসস্তিক: কেলিকিলো বৈহাসিকো বিদ্যক: ।' ( হেম ) ( ত্রি ) বসস্তক্ষেমিতি ( বসস্তাচ্চ । পা ৪।২।২০) ইতি ঠঞ

( ত্রি ) বসস্তভেদমিতি ( বসস্তাচ্চ। গা ৪।২।২০) ইতি ঠঞ**্**। ২ বসস্তস<del>ম্</del>দ্দী।

৪ কামোৎসব, মদনোৎসব। পর্য্যার— চৈতাবলী, মধ্ৎসব, স্থবসম্ভ, কামসহ, কর্দনী। (ত্রিকা°)

গণিকারী, পুষ্পলভাবিশেষ। পর্য্যায়—প্রহসন্তী, বসস্তজা,
মাধবী, মহাজাতি, শীতসহা, মধুবহুলা, বসস্তদ্তী। গুণ—
শীতল, হল্প, স্থরভি, শ্রমহারক, মলমদোন্মাদদায়ক। (রাজনি°)
 নবমল্লিকা, নেবারী হিন্দী। (ভাবপ্র°)

ভ হুর্গা। বসস্তকালে হুর্গাদেবীর পূজা করা হয়, এই জয়্ঞ ইহার নাম বাসস্তী। বৎসরের মধ্যে শরৎ ও বসস্ত এই হুই ঋতুতে ভগবতী হুর্গাদেবীর পূজার বিধান আছে। শরৎকালের পূজা অকালপূজা, এইজন্ম শরৎকালে দেবীর বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়, শরৎঋতু দেবগণের রাত্রি এই জন্ম অকাল, কিন্তু বসন্তকালের পূজা কালবোধিতপূজা, এই জন্ম বাসন্তী পূজায় দেবীর বোধন নাই।

শ্মীনরাশিস্থিতেস্থর্য্যে শুক্লপক্ষে নরাধিপ। সপ্তমীং দশমীং যাবৎ পূজ্যেদম্বিকাং সদা॥ ভবিষ্যোত্তরে—

চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্তয়ে।
পূজ্রেছিধিবদ গাং দশম্যাঞ্চ বিসর্জ্জরেং॥

কালকৌমুত্যাং জাবালি:—

চৈত্ৰে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাদি দিনত্ৰয়ে।
পূজ্যেদ্বিবিধৈৰ্দ্ৰবৈদৰ্শবঙ্গকুস্থমৈস্তথা॥

এবং যঃ কুরুতে পূজাং বর্ষে বর্ষে বিধানতঃ।

ঈপ্তিতান্ লভতে কামান্ পুত্রপৌত্রাদিকান্ নৃপঃ॥"

( হুর্গোৎসববিবেক )

প্র্যা মীনরাশিতে গমন করিলে অর্থাৎ চৈত্রমাসে সপ্তমী হইতে
দশমী পর্যান্ত হুর্গাদেবীর পূজা করিতে হয়। চৈত্রের শুক্লা সপ্তমী
হইতেই পূজা আরম্ভ হয়। এইলে চৈত্র শব্দে চাক্রচিত্র তিথি
বুঝিতে হইবে। মীনরাশিত্ব প্র্যা হইলেই যে পূজা হইবে, এরূপ
নহে। চাক্রতিথি অনুসারে মীন ও মেষ এই উভয়রাশিস্থ প্র্যা হইলে
অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাধ এই হুই মাসের মধ্যে চাক্র চৈত্র শুক্লা
সপ্তমী তিথি হইতে পূজা করিতে হইবে। এই পূজা তিথিক্বতা
বিলিয়া চাক্রমাসাত্রসারে হইয়া থাকে, সৌরমাসান্ত্রসারে হয় না।

ষিনি খথাবিধানে প্রতিবংসর বাসন্তী পূজা করেন, তিনি পুত্রপৌত্রাদি সকল কামনা লাভ করিয়া থাকেন।

শারদীয়া তুর্গাপুজার বিধানামুদারে এই পূজা করিতে হয়।
পূজায় কোন বিশেষ নাই, শারদীয়া পূজা ষেরূপ চতুরবয়বী অর্থাৎ
মপন, পূজন, হোম ও বলিদান এই চতুরবয়ববিশিষ্টা, বাসস্তী
পূজায়ও এইরূপ জানিতে হইবে, ইহাতেও মপন, পূজন, হোম
ও বলিদান একই প্রকার, কোন বিশেষ নাই। এই পূজা
নিত্য, এইজন্ম সকলেরই অবশু কর্ত্তব্য। যদি কেহ সপ্তমী হইতে
পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অন্তমী তিথিতে পূজা
করিবেন, অন্তমীতে অসমর্থ হইলে কেবল নবমী তিথিতেও
পূজার বিধান আছে। অন্তমী হইতে আরম্ভ করিলে অন্তমী
কয় এবং নবমী তিথিতে পূজা করিলে নবমী কয় কহে।
সপ্তমী, অন্তমী ও নবমী তিথিতে বিধান থাকায় ইহার অবশ্রু
কর্তব্যতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই সকল বিধান দেখিলে
বাসন্তী পূজায় সপ্তমী, অন্তমী ও নবমী এই তিনটী কয় দেখিতে
পাওয়া যায়।

"দিতাইম্যান্ত চৈত্রস্থ পুলৈপস্তৎকালসন্তবৈঃ।
অশোকৈরপি যঃ কুর্যাৎ মন্ত্রেণানেন পূজনং।
ন তস্য জায়তে শোকো রোগোবাস্থন হুর্গতিঃ॥"
ইতি কালিকাপুরাণবচনাৎ কেবলাইমীকল্প উক্তঃ। চৈত্র
সধিক্ষত্য—

"নবম্যাং পূজ্যেদেবীং মহিষাস্থরমর্দিনীং। কুঙ্কুমাগুরুকস্ত্রী ধূপান্নধ্বজতপ গৈঃ। দমনৈমুরপত্রশ্চ বিজয়াখ্য পদংলভেৎ॥

ইত্যনেন কেবল নবমী কর উক্তঃ। ব্যবস্থাতু শারদীয়া-পূজাপ্রকরণোক্তা গ্রাহাঃ। বিশেষ স্বত্ত বোধনপ্রক্রিয়া নান্তি, বোধিতায়া বোধনাসম্ভবাৎ।" ( তুর্গোৎসববিং )

এই পূজার শারদীয়া পূজার স্থায় চণ্ডীপাঠ করিতে হয়।

ষষ্ঠীর দিন সায়ংকালে বিশ্বতরুমূলে আমগ্রণ ও প্রতিমার অধিবাস

করিয়া রাখিতে হয়। পরদিন সপ্রমী তিথিতে আমন্ত্রিত বিশ্ব
শাখা ছেদন করিয়া যথাবিধানে পূজা করিতে হয়। এই পূজায়

আর আর সকলই শারদীয়া পূজার স্থায় জানিতে হইবে।

পূর্বে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ, গোলকধামে রাসমগুলে মধুমাসে প্রীত হইয়া ভগবতী হুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, পরে বিষ্ণু মধুকৈটভ যুদ্ধের সময় দেবীর শরণাগত হন, এবং সেই সময় ব্রহ্মা দেবী ভগবতীর পূজা করেন, তদবধি এই পূজা প্রচারিত হয়।

"পুরা স্বতা যা গোলোকে ক্লঞেন প্রমাত্মনা। সম্পূজ্য মধুমাসে চ প্রীতেন রাসমণ্ডলে॥ মধুকৈটভয়োর্ছ দিতীয়ে বিষ্ণুনা পুরা। তত্রৈব কালে সা হুর্গা ব্রহ্মণা প্রাণসঙ্কটে॥"

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬২ অ° )

তৎপরে সমাধিবৈশ্য ও স্থরথরাজা ভগবতী দেবীর পূজা করিয়া সমাধিবৈশ্য নির্বাণমুক্তি ও স্থরথরাজা রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন।

ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সমাধিবৈশ্য ও স্থরথ রাজা শরৎকালে ভগবতী হুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিশেষ বিবরণ ব্রন্ধবৈবর্তপুরাণে ৬১-৫৫ অধ্যামে বর্ণিত হইয়াছে। [ হুর্গা ও শারদীয় শব্দ দেখ ]

৭ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টা করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ৬, ৭, ৮, ৯ অক্ষর লঘু তদ্তির বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

"মাভোনোমোগো যদি গদিতা বাসস্তীয়ম্।" উদাহরণং—

"ভ্রাম্যাদ্ভৃষী নির্ভরমধুরালাপোল্গীতৈঃ
শ্রীথণ্ডাদ্রেরছুতপবনৈর্মন্দান্দোলালীলালোলাপল্লববিলসন্ধন্তোল্লাসৈঃ
কংসারাতৌ নৃত্যতি সদৃশী বাসন্তীয়ম্॥" (ছলোম")
বাসন্তী পূজা (স্ত্রী) বাসন্তী তদাখা পূজা। চৈত্রমাসীয়
ছুর্গাপূজা।

"চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে নবম্যাদি দিনতায়ে। প্রাতঃ প্রাতম হাদেবীং হুর্গাং ভক্ত্যা প্রপূজয়েৎ॥"

(মায়াতন্ত্র ৭ পটল )

এই অষ্ট্রমী তিথিতে অর্থাৎ চৈত্রমাদের গুক্লা অষ্ট্রমী তিথিতে অন্নপূর্ণা পূজার বিধান আছে, এই বাসস্তী অষ্ট্রমী তিথিতে ভক্তিপূর্বাক অন্নপূর্ণা দেবীর পূজা করিলে ইহকালে অন্নকষ্ট্রদ্র হয়, এবং অস্তকালে স্বর্গতি হইয়া থাকে।

"তত্রাষ্টম্যামন্নপূর্ণাং পূর্ব্বাহ্নে সাধকোত্তমঃ।' রক্তবাদৈ রক্তপুঠ্পর্বলিভিঃ পূজ্য়েচ্ছিবাম্।" বাসপর্যায় (পুং) বাসস্য পর্যায়ঃ। বাসপরিবর্ত্তন, অপর

স্থলে বাস।
"যানীহ বৃক্ষে ভূতানি তেভাঃ স্বস্তি মনোহস্তবঃ। উপহারং গৃহীত্বেমং ক্রিয়তাম্ বাসপর্য্যয়ঃ॥''

( রুহৎসংহিতা ১৩:১৭)

বাসপ্রাসাদ ( পুং) বাসযোগ্য রাজভবন।
বাসভবন (ফ্লী) বাসস্য ভবন্ম। বাসগৃহ, বাসঘর।
বাসভূমি (স্ত্রী) বাসস্য ভূমিং। বাসস্থান।
বাস্যপ্তি (স্ত্রী) পাধীর ডাঁড়।

বাসযোগ (পুং) বাসায় স্থগন্ধার্থং যুজ্যতে ইতি যুজ-ঘঞ্। э
চূর্ণ, পর্য্যায়—গন্ধচূর্ণ, পটবাস, চূর্ণক। গন্ধদ্রব্য চূর্ণ, ইহাদারা
ৰস্ত্রাদি স্থগন্ধি করা হয়, এইজন্ম ইহাকে বাসযোগ কহে।

বাসর (পুংক্লী) বাসয়তীতি বস-অচ্ (অর্জি কমি ভ্রমি চমি
দেবি বাসিভাশ্চিৎ। উণ ৩।১৩৩) ইতি অর। ১ দিবস, দিন।
(অমর) ২ নাগবিশেষ। (দেশজ) ৩ বিবাহরাত্রির শয়নগৃহ, বিবাহের পর স্ত্রীপুক্ষ যে গৃহে শয়ন করে, তাহাকে
বাসর কহে।

বাসরকন্যক। (স্ত্রী) রাত্রি।

वोमत्रकृ९ ( पूर ) निन्कर, स्या।

বাসরকৃত্য ( क्री ) দিনকৃত্য।

বাসরম্পি ( পুং ) দিনম্পি, স্থ্য।

বাসরসঙ্গ (পুং) প্রাতঃকাল।

বাসরা (জী) [বাহুরা দেখ]

বাসরাধীশ (পুং) স্থা।

বাদরেশ (পুং) হ্র্য।

বাস্ব (পুং) বহুরেব প্রজান্তা ১ ইক্র। (অমর) (ক্লী) ২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র।

বাসবজ (পুং) বাসবাজ্জায়তে জন-ড। বাসবপুত্র, অর্জ্ন। বাসবদক্তা (স্ত্রী) > নিধিপতি বণিকের কন্সা। ২ স্থবন্ধুরচিত কথা গ্রন্থবিশেষ। [ স্থবন্ধু দেখ ]

বাসবদত্তিক (পুং) বাসবদত্তা সন্ধনীয়।

বাসবদিশ (স্ত্রী) বাসবস্থ যা দিক্। বাসব সম্বন্ধীয় দিক্, পূর্বাদিক্, ইক্র পূর্বাদিকের অধিপতি এইজন্ম বাসবদিশ শব্দে পূর্বাদিক্ বুঝায়।

বাসবাবরজ (পুং) বাসবস্ত অবরজঃ পশ্চাজ্জাতঃ। ইন্দ্রের অব-রজ, ইন্দ্রের পশ্চাজ্জাত, বিষ্ণু।

বাসবাবাস (পুং) বাদবগু আবাসঃ। বাসবের আবাস, ইন্দ্রের আলয়।

বাসবি (পুং) বাদবভ অপত্যং পুমান্ বাদব-ইঞ্। বাদব-পুত্ৰ, অৰ্জুন।

বাস্বী (স্ত্রী) বদোরপতাং স্ত্রী বন্ধ-স্থা, জীপ্। ব্যাসমাতা, সত্যবতী, মংস্থানা।

"দিব্যাং তাং বাসবীং কন্তাং রস্তোরং মুনিপুঙ্গবঃ।

সঙ্গমং মম কল্যাণি কুরুষেত্যভাষাত॥" (ভারত ১,৬:19.)

বাসবেয় (পুং) বাসবীর পুত্র ব্যাস। ২ বাসবের অপত্য।

वामत्वभान (क्री) वामण विभाग वामग्र, वामपत ।

বাসকেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

বাসস্ (क्री) বভতেথনেনতি-বদ আছাদনে (বদেণিও।

উণ্ ৪।২১৭) ইত্যস্থন্, সচ-ণিং। বস্ত্র, কাপড়, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অপরের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিতে নাই।

"উপানহোচ বাসশ্চ বৃতমজো ন ধারয়েৎ।" (ময় ৪।৬৬)
[বক্স শব্দ দেখ]

বাসসজ্জা (স্ত্রী) বাসং গৃহং সজ্জয়তীতি সজ্জ-ণিচ্-অণ্ টাপ্!
অষ্টপ্রকার নায়িকার অন্তর্গত নায়িকাভেদ, খণ্ডিতা, উৎক্টিতা, লবা, প্রোধিতভর্ত্কা, কলহান্তরিতা, বাজসজ্জা, স্বাধীনভর্ত্কা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার নায়িকা।

"থণ্ডিতোৎকণ্ঠিতালকা তথা প্রোষিতভর্তৃকা। কলহাস্তবিতা বাসসজ্জা স্বাধীনভর্তৃকা। অভিসাবিকাপ্যষ্ঠৌ তা বন্ধক্যাং পাংগুলা সতী॥" (জটাধর)

[বাসকসজ্জা দেখ]

বাদা (স্ত্তী) বাদয়তীতি বদ-ণিচ্-অচ্টাপ্। বাদক, বাদক-ফুলের গাছ, মধুবাদক। ২ বাদস্তী। (রাজনি॰)

বাসা (দেশজ) বসভিষান, পক্যাদির আবাসন্থান, নীড়, কুলায়।
বাসাকুত্মা গুখণ্ড (পুং) রক্ত পিত্রোগাধিকারোক্ত শুষধ
বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বাসকমূলের ছাল ৬৪ পল, পাকার্থ
জল ১৬ সের, ৫০ পল কুমাণ্ডশশু ২ সের দ্বতে ভাজিতে হইবে,
পরে ইহা মধুর স্থায় বর্ণ হইলে ইহাতে চিনি বাসকের কাথ ও
কুমাণ্ডশশু এই তিন দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিয়া
পাক শেষে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামুনহাটী, গুড়ত্বক,
তেজপত্র ও এলাচি এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকে ২ তোলা, এলবালুক, শুঁঠ, ধনে, মরিচ প্রত্যেকের একপল ও পিপুল ৪ পল
নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে,
পরে ইহা শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া রাখিতে
হইবে। ইহার মাত্রা রোগীর বল অনুসারে ২ তোলা হইতে ২
তোলা। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, খাস, ক্ষয়, হিক্কা,
রক্তপিত্ত, হলীমক, হুদ্রোগ, অম্লপিত্ত ও পানসরোগ প্রশমিত হয়,
রক্তপিত্রাধিকারে ইহা একটী উৎক্রপ্ত ঔষধ।

( ভৈষজ্যরত্না • রক্তপিত্তরোগাধি • )

বাসাথগু (পুং) রক্তপিত্তরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ।
প্রস্তুত প্রণালী—বাসকমূলের ছাল ১০০ পল, জল ১০০ সের,
শেষ ২৫ সের, এই কাথের সহিত চিনি ১০০ পল মিপ্রিত
করিয়া পাক করিতে হইবে, পরে উপযুক্ত সময়ে হরীতকী চূর্ণ
৮ সের দিতে হইবে, তৎপরে পাক সিদ্ধ হইলে পিপুল চূর্ণ ২ পল
এবং শুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের
চূর্ণ ১ পল প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইয়া লইবে,
শীতল হইলে মধু,১ সের মিপ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর
বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে

রক্তপিত, কাশ, খাস, ও যন্মা প্রভৃতি কাসরোগ প্রশমিত হয়। (তৈযজ্যরা• রক্তপিতরোগাধি• )

বাসাগার (.খং) বাসস্থ আগারঃ। বাসগৃহ, বাসস্থান, বাসবর। পর্যায় ভোগগৃহ, কন্সাট, পদ্মাট, নিষ্ট । ( ত্রিকা•) বাসায়ত ( क्री ) দ্বভৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী বাসকের শাখা, পত্র ও মূল মিলিভ ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, করার্থ বাসকপুপা ৪ সের দ্বত ৪ সের দ্বতপাকের নির্মালসারে পাক করিতে হইবে। পরে এই দ্বত পাক শেষ হইয়া শীতল হইলে মধু ৮ পল মিশ্রিভ করিয়া লইতে হইবে। এই দ্বত সেবনে রক্তপিত রোগ আশু প্রশমিত হয়।

( ভৈষজ্যরত্না৽ রক্তপিত্তরোগাধি৽ )

বাসাচন্দ্রনাত তৈল (ক্লী) কাসাধিকারোক্ত তৈলোমধ বিশেষ।
প্রস্তত্রপালী—তিল তৈল ১৬ সের; কাথার্থ—বাসকছাল ১২॥
সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, লাক্ষা ৮ সের, জল ৬৪ সের,
শেষ ১৬ সের, রক্তচন্দর, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, মিলিত—দশমূল,
ও কল্টকারী প্রত্যেক ২॥• সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের;
দধির মাত ১৬ সের, কর্জার্থ রক্তচন্দর, রেগুক, খাটাশী, অশ্বগন্ধা,
গন্ধভাহলে, গুরুত্বক, এলাইচ, তেজপত্র, পিপুলমূল, মেদ,
মহামেদ, ত্রিকটু, রাল্পা, ষ্টিমধু, শৈলজ, শঠী, কুড়, দেবদারু,
প্রিষ্কু, বহুড়া প্রত্যেকে ১ পল পরে তৈল পাকের নিয়মামুসারে
এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কাস,
জর, রক্তপিত্ব, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়।

( ভৈষজ্যরত্না° কাসরোগাধি° )

বাসাতক (ত্রি) রসাতি জনপদসম্বন্ধীয়। বাসাত্য (পুং) বসাতি জনপদ।

বাসায়নিক (ত্রি) বিটাগারভব। (মহাভারতে নীলকণ্ঠ)
বাসাবলেহ (পুং) অবলেহ ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণানী—
বাসকছাল ২ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের, যথাবিধানে পাক করিয়া কাথ প্রস্তুত হইলে উহা ছাকিয়া লইয়া
উহার সহিত চিনি একসের ও ঘৃত একগোয়া মিশ্রিত করিয়া
পাক করিবে। লেহবৎ হইলে পিপুল চুর্ণ একপোয়া প্রক্ষেপ
দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে নামাইয়া উহা শীতল
হইলে উহার সহিত মধু ২ সের মিশ্রিত করিবে। এই অবলেহ
রাজ্যক্ষা, কাস, খাস ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগনাশক।

( ভৈষজ্যরত্না° কাসাধিকা°)

এই ঔষধ বাসাবলেছ ও বৃহদ্যাসাবলেছ ভেনে তুই প্রকার। এই বৃহদ্যাসাবলেছ ঔষধ তিন প্রকার যথা—

১। বৃহহাদাবলেহ—প্রস্তুত প্রণালী—বাসকম্লের ছাল ১:॥• দের, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ দের। এই ১৬ দের কাথের সহিত ১২॥॰ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। উহা ঘনীভূত হইলে ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুডা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কমলাগুড়ি, চই, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্ললী, ডালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নির বলাম্নসারে এই ঔষধের মাত্রা হির করিতে হয়। ইহা শীতল জলের সহিত সেবনীয়। এই অবলেহ ঔষধ সেবন করিলে রাজ্যক্ষা, রক্তনিত্ত ও খাসাদি সকল প্রকার কাসরোগ আগু বিনষ্ট হয়।

২। বৃহদ্বাসাবলেহ—প্রস্তুতপ্রণালী বৃহতী ২৫ পল, কন্টকারী ২৫ পল, বাসকস্লের ছাল ২৫ পল, বাস্নহাটী ২৬ পল,
পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই কাথে ২ সের চিনি
মিশ্রিত করিয়া প্নর্কার পাক করিতে হইবে। পরে ইহা
ঘনীভূত হইলে অভ্র ১ পল, পিপুলচ্র্গ ৪ পল, কুড়, তালীশপত্র,
মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবল, নাগেশ্বর,শুড়ত্বক্,
বাম্নহাটী, বালা, মুতা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্গ ২ তোলা করিয়া
নিংক্ষেপ করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে মৃত অর্দ্ধসের দিয়া আলোডুন করিয়া নামাইয়া লইবে। ইহা শীতল হইলে ১ সের মধু
মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। এই ঔষধ বালক বৃদ্ধ ও
যুবা সকলের পক্ষেই উপকারক। ইহার মাত্রা ২ তোলা। এই
ঔষধ সেবন করিলে রক্তপিত্ত ও যক্ষা প্রভৃতি কাসরোগ
প্রশমিত হয়।

৩। বৃহহাসাবলেহ—প্রস্ততপ্রণালী বাসকমূলের ছাল
১২া০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, চিনি ১২॥০ সের,
প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, কট্ফল, মুতা,
কুড়, কমলাগুড়ি, খেতজীরা, ক্রফজীরা, তেউড়ী, পিপুলমূল, চই,
কট কী, হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা।
নামাইয়া শীতল হইলে ১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে।
মাত্রা ২ তোলা, অনুপান উফজল। এই ঔষধ সেবনে রাজযক্ষা,
স্বরভঙ্গ ও সকল প্রকার কাসরোগ প্রশমিত হয়।

( ভৈষজ্যরত্না° ফক্মারোগাধি°)

বাসাস্ত্রবা ( স্ত্রী ) হ্রসমূর্কা। (বৈত্বকনি°)
বাসি (পুং) বস নিবাসে (বসি বিশি যজি রাজীতি। উণ্ ৪।১২৪)
ইতি ইঞ্। কুঠারভেন, চলিত বাঁইশ নামক অস্ত্র।
বাসিকা ( স্ত্রী ) বাসৈব স্বার্থে-কন্-টাপ্ অত-ইত্বং। বাসক।
বাসিত ( স্ত্রী ) বাস্ততে ম্বেতি বাস-ক্তা। ১ ক্বত, পক্ষীর শব্দ।
২ জ্ঞানমাত্র। (হেম ) ৩ খগবর। (বিশ্ব ) ( ত্রি ) ৪ স্করভীক্তত,
পর্যায়—ভাবিত। ৫ খ্যাত। ৬ বস্ত্রবেষ্টিত। বস্ত্রাচ্ছাদিত।
৭ আস্ত্রীকৃত। ৮ পর্যুবিত। ৮ পুরাতন, পুরাণ।

বাসিতা (স্ত্রী) বাসয়তীতি বস নিবাসে ণিচ্, ক্ত, টাপ্।
> স্ত্রীমাত্র। ২ করিমী। (অমর)

বাসিন ( তি ) বাসকারী।

বাসিনী (ন্ত্রী) বাসোহতা অন্তীতি বাস ইনি তীব্। শুক্ক ঝিণ্টি। বাসেষ্ঠ (ত্রি) বসিষ্টেন ক্রতমিত্যণ্। > বশিষ্ঠ ক্রত যোগ-শান্তাদি, যোগবাশিষ্ঠ। ২ বশিষ্ঠ সম্বন্ধী (ক্লী) ৩ ক্ষির।

বাসিষ্ঠরামায়ণ (ক্লী) যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। বাসিষ্ঠসূত্র (ক্লী) বসিষ্ঠ রচিত স্তত্রগ্রন্থ।

বাসী (স্ত্রী) বাসমতীতি বাসি স্মচ্গোরাদিয়াৎ ভীষ্। তক্ষণী, বাইস অস্ত্রা (ত্রিকা•)

বাসীফল (ক্লী)ফলবিশেষ !

"যানি চ বুদ্বুদ্দালিভাগ্রচিপিটবাসীফলদীর্ঘাণি।" ( বুহৎস° ৮০।১৬ )

বাস্ত্ (পুং) সর্ব্বোহত বদতি সর্ব্বত্রাদৌ বসতীতি বস-বাহলকাৎ উপ্। ১ নারায়ণ, বিষ্ণু। ২ পরমাস্থা, শ্রীনিবাস, অজ। (জটাধর) বিশ্বরূপ। ৩ পুনর্ব্বস্থ নকত্র। (উজ্জ্ল উণ্ ১١১) বাস্ত্রকী (পুং) বস্ত্বক্তাপত্যমিতি বস্ত্ব-ইঞ্। অহিপতি, পর্যায় সর্পরাজ, বাস্ত্রক্ষ। বাস্ত্বকি অন্ত নাগের মধ্যে দিতীয় নাগ, মনসা পূজার দিন অন্তনাগের পূজা ক্রিতে হয়।

"অনন্তো বাস্থকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোষ্ঠনাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥" ( স্থৃতি )
মনসাদেবী বাস্থকির ভগিনী।
"আস্তীকস্ত মুনেম তি ভগিনী রাস্থকেন্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী নাগমাতন মোহস্ততে॥"

(মনসাপ্রণামমন্ত্র)

বাস্ত্রের (পং) বহুকভাপত্যমিতি বস্তুক-ঢঞ্। বাস্ত্রি। বাস্ত্রেরস্থস্ত (স্ত্রী) বাস্তুকেরভা বাস্ত্রের স্বরা ভগিনী। মনসাদেবী। (শব্দর্যাণ)

বাস্থাদেব (পুং) বিস্থাদেবস্থাপত্যমিতি বস্থাদের (ঋষান্ধকবৃষ্ণিকুক্তস্ট। পা ৪।১।১১৪) ইতি অণ্। যদা সর্ব্যাদেরি
বসত্যাত্মরূপেণ বিশ্বস্তব্যাদিতি বস বাহুলকাহণ্, বাস্থান্ধ নাম্ভানের
দেবশ্চেতি কর্মধারয়ঃ। প্রীক্ষণ। পর্যায়—বস্থাদেবভূ, সব্য,
স্বভদ্র, বাস্থভদ্র, ষড়প্পজিৎ, ষড়্বিন্দু, প্রশ্নিভদ্র,
গাদাগ্রজ, মার্জ, বক্র, লোহিতাক্ষ্য, পরমাধক্ষক। (শক্ষমালা°)

বাস্থদেবের নামনিক্ষক্তি এইরূপ লিখিত আছে—
"সর্ব্বত্রানৌ সমস্ত\*চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ।
ততঃ স বাস্থদেবেতি বিষদ্ধিঃ পরিগীয়তে॥"

( বিফুপুরাণ ১া২ অ॰ )

পর্ব পদার্থ যাহাতে বাস করে, এবং সর্বত্র যাহার বাস

ও বাহা হইতে সর্বজগৎ উৎপন্ন তত্ত্বদর্শিগণ তাঁহাকেই বাস্থদেব আথান্ন অভিহিত করিয়া থাকেন। বিষ্ণুপুরাণে আরও বাস্থদেব নামনিকক্তি দেখা যায়। \* ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বাস অর্থাৎ ঘাহার লোমকুপনিকরে সমুদ্য বিশ্ব অবস্থিত, সেই সর্বনিবাস মহান্ বিরাট্পুক্ষ, তাহার দেব অর্থাৎ প্রভু পরব্রন্ধ বিলিয়া সমুদ্য বেদ, পুরাণ, ইতিহাস ও বার্ত্তান্ত বাস্থদেব নাম হইয়াছে।

"বাসঃ সর্বনিবাসগু বিখানি যস্ত লোমস্থ। তশু দেবঃ পরংব্রহ্ম বাস্কদেব ইতীরিতঃ । বাস্কদেবেতি তন্নাম বেদেরু চ চতুরু চ। পুরাণেম্বিতিহাসেরু ধাতাদিরু চ দৃশুতে ॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু° শ্ৰীকৃষ্ণজন্মথ° ৮৩ অ° )

ভাদ্রক্ষাষ্ঠমী তিথিতে ভগবান্ বিষ্ণু বস্থদেব হইতে দেবকী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। [বিশেষ বিবরণ ক্লফশন্দে দেখ।]

বাস্থাদেব মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে—

শ্প্রণবো স্থদ্ভগবতে বাস্থদেবায় কীর্ত্তিতঃ। প্রধানে বৈষ্ণবে তন্ত্রে মন্ত্রোহয়ং অরপাদপঃ॥" ( তন্ত্রসার )

'ওঁ নমো ভগবতে বাস্কদেবার' বাস্কদেবের এই দাদশাক্ষর
মন্ত্র, এই মন্ত্র কল্পতক্ষররপ। এই মন্ত্রে বাস্কদেবের পূজা করিতে
হয়। পূজাপ্রণালী এইরপ—পূজার নিরমান্ত্রসারে প্রাভঃক্রতাদি
পীঠন্তাস পর্যান্ত কার্য্য সমাপন করিয়া করাক্ষন্তাস করিতে হইবে।
ন্তাস যথা—ওঁ অস্কুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নমন্তর্জনীভ্যাং স্বাহা, ভগবতে
মধ্যমাভ্যাং বয়ট্, বাস্কদেবায় অনামিকাভ্যাং হং, ওঁ নমো
ভগবতে বাস্কদেবায় কনিষ্ঠাভ্যাং ফট্। ওঁ হদয়ায় নমঃ, নমঃ
শিরসে স্বাহা, ভগবতে শিথারে বয়ট্, বাস্কদেবায় কবচায় হং,
ওঁ নমো ভগবতে বাস্কদেবায় নেত্রতয়ায় ফট্।

তৎপরে মন্ত্রন্থাদ করিতে হয়। যথা—মন্তকে ওঁনমঃ, কপালে নং নমঃ, চকুর্বয়ে মং নমঃ, মুথে ভং নমঃ, গলে গং নমঃ, বাহুদ্বরে বং নমঃ, হৃদয়ে তেং নমঃ, উদরে বাং নমঃ, নাভৌ হং নমঃ, লিকে দেং নমঃ, জামুদ্বয়ে বাং নমঃ, পাদদ্বয়ে য়ং নমঃ। এই প্রকারে তাদ করিয়া মূর্ত্তিপঞ্জরতাদ ও ব্যাপক-তাদ করিয়া বাহুদেবের ধ্যান করিতে হয়। ধ্যান যথা—

 "বিষ্ণুং শারদচক্রকোটিসনৃশং শব্ধং রথাঙ্গং গদামন্তোজং দধতং সিতাজনিলয়ং কান্তা। জগন্মোহনম্।
আবদ্ধান্তহারকুওলমহামৌলিং ক্ষুর্থ কঙ্কণং
শ্রীবৎসান্ধমুদারকোন্তভ্রেধরং বন্দে মুনীক্রৈঃ স্ততম্॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা করিয়া শৃঙ্খাপন করিতে হয়। তৎপরে পীঠপূজা করিয়া পুনরার ধ্যান করিয়া পরে আবাহন ও যথানিরমে বোড়শাদি উপচারে পূজা করিয়া পঞ্চ পুজাঞ্জলি দিয়া আবরণ ও দেবতা পূজা করিতে হইবে। যথা—অয়ি, নৈশ্বতি, বায়ু ও ঈশান এই কোণচতুইয়ে, মধ্যে, এবং পূর্বাদি চারিকোণে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ শিরসে স্বাহা, ওঁ শিথায়ৈ বয়ট্, ওঁ কবচায় হং, ওঁ নেত্রতায় বৌয়ট্, এই পঞ্চায় পূজা করিয়া শাস্ত্যাদি শক্তি সহিত বাম্বদেবাদির ও কোবাদির পূজা, পরে ইন্দ্রাদির ও বজ্ঞাদির পূজা করিয়া ধৃপাদি বিসর্জন পর্যান্ত সকল কর্ম্ম সমাপন করিতে হয়। এই মন্ত্র-পূরশ্বরণ করিতে হইলে দ্বাদশলক্ষ জপ করিতে হইবে। জপের দশাংশ হোম। (তন্ত্রসার)

বাস্ত্রদেব ১ স্কপ্রসিদ্ধ শকাধিপ। উত্তরভারত ইহার অধিকার-ভুক্ত ছিল। [শকরাজবংশ দেখ।]

২ বারাণসী অঞ্চলের একজন রাজা। কাশীখণ্ডটীকাকার রামানন্দের প্রতিপালক।

৩ একজন প্রাচীন কবি। শুভাষিতাবলী ও সহক্তিকর্ণামূতে ইহার কবিতা উদ্ভ হইরাছে। ইনি সর্বজ্ঞ বাস্থদেব নামেও পরিচিত। ভদন্ত বাস্থদেব নামে আর একজন কবির নাম পাওরা যায়, তিনি সর্বজ্ঞ বাস্থদেব হইতে ভিন্ন।

৪ একজন বৈশ্বক গ্রন্থকার, বাস্থদেবাস্থভব-রচয়িতা, ক্ষেমা-দিত্যের পুত্র। রসরাজলক্ষী নামক বৈশ্বক গ্রন্থে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

- ৫ অবৈতমকরন্দটীকারচয়িতা।
- ৬ কাত্যায়নশ্রোতহত্তের একজন প্রাচীন টীকাকার। অনস্ত ও দেবভদ্র ইহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।
  - ৭ কুতিদীপিকা নামে জ্যোতিগ্রস্থরচয়িতা।
  - ৮ কৌশিকস্ত্রপদ্ধতি নামক অথর্ববেদীয় সংস্কারপদ্ধতিকার।
- ৯ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্, ইনি জাতমুকুট, মেঘমালা ও বীবপরাক্রমরচয়িতা।
- > ে কেরলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি ত্রিপুরদহন, ভ্রমরদূত, যুধিষ্ঠিরবিজয় ও বাস্তদেববিজয় প্রভৃতি কএকথানি কাব্য রচনা করেন।
  - ১১ ধাতুকাব্যরচয়িতা, 'নানেরি' নামেও খ্যাত ছিলেন।
  - ১২ স্থায়রত্বাবলী নামে স্থায়নিদ্ধান্তমঞ্জরী-টীকাকার।

- ১৩ ন্থায়সারপদপঞ্জিকারচয়িতা।
- ১৪ পরীক্ষাপদ্ধতি নামে স্মার্তগ্রন্থপ্রণেতা।
- ১৫ একজন বৈয়াকরণ, মাধৰীয় ধাতুত্তিতে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।
  - ১৬ শ্রীমন্তাগবতের ১০ম ক্ষরের বুধরঞ্জিনী নামে টীকাকার।
  - > ৭ বাস্তপ্রদীপ নামক বাস্তদমন্ধীয় গ্রন্থরচয়িত।
  - ১৮ শাঝায়নগৃহসংগ্রহপ্রণেতা।
  - ১৯ শ্রুতবোধপ্রবোধিনী নামে শ্রুতবোধটীকাকার।
  - ২০ সারস্বতপ্রসাদ নামে সারস্বত ব্যাকরণের টীকাকার।
- ২১ প্রভাকর ভট্টের পুত্র, কর্পুরমঞ্জরীপ্রকাশ ও পরোগ্রহ-সমর্থনপ্রকার নামক মীমাংসাগ্রন্থপ্রণেতা।

২২ দ্বিবেদ শ্রীপতির কনিষ্ঠ পুত্র, আথর্ববণপ্রমিতাক্ষরা-রচয়িতা।

বাস্তদেব অধ্বরিন্, একজন প্রসিদ্ধ মীমাংসক, বীরেশবের
শিষ্য ও মহাদেব বাজপেয়ীর পুত্র। ইহার রচিত বৌধায়নীয়
পশুপ্রয়োগ, পশুবদ্ধকারিকা, প্রয়োগরত্ব, মহাগ্রিচয়নপ্রয়োগ,
বৌধায়নীয় মহাগ্রিসর্কস্ব, মীমাংসাকুতৃহল, যাজ্ঞিকসর্বস্ব,
সাবিত্রাদি কাঠকচয়ন, সোমকারিকা ও বাস্তদেবদীক্ষিতকারিকা
প্রভৃতি নামধের গ্রন্থ পাওয়া য়ায়।

বাস্থাদেবক (পুং) বস্থাদেব-অণ্ ততঃ স্বার্থে কন্। বাস্থাদেব।
বাস্থাদেব কবিচক্রবর্তী, তারাবিলাদোদয় নামে তান্ত্রিক গ্রন্থ

বাস্থানেবজ্ঞান, অধৈতপ্রকাশ ও কৈবল্যরত্বপ্রণেতা।
বাস্থানেব দীক্ষিত, > পারস্করগৃহপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ বালমনোরমা নামে ব্যাকরণরচয়িতা। [বাস্থানেব অধ্বরিন্ দেখ।]

বাস্তদেব দিবেদী, সাদশুতত্ত্দীপপ্রণেতা। বাস্তদেবপ্রিয় ( পুং ) কৃষ্ণপ্রিয়।

বাস্থাদেবপ্রিয়ঙ্করী (স্ত্রী) বাস্থাদেবস্ত প্রিয়ঙ্করী। ১ শতা-বরী। (রাজনি৽)২ শ্রীক্ষের প্রিয়কারিণী।

वाञ्चलत्वाश्रिवम् ( श्री ) छेशनियम् ( श्री )

বাস্ত্রদেবভট্ট গোলিগোপ, ষজ্ঞগণ্ডশীমাংসা রচয়িতা।

বাস্ত্রদেব যতীন্দ্র, বাস্তদেবমনন ও বিবেক্মকরন্দ নামৰ বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

বাস্থদেববর্গীণ ( ত্রি ) বাস্থদেবভক্ত।

বাস্তদেব শর্মা, বৌধায়নীয় শ্রোতপ্রায়শ্চিন্তচক্রিকা ও মতস্থ্রী-রচয়িতা।

বাস্থদেব শাস্ত্রী, রামানন্তকার্যপ্রণেতা।

বাস্ত্রদেব সার্ববভোম, নবদীপের একজন প্রধান নৈয়ায়িক।
খুষ্ঠীয় ১৫শ শতাব্দে ইনি বিভ্যমান ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ,

বাম্বদেবের পিতা মহেশ্বরবিশারদ ভট্টাচার্য্য একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত ছিলেন। বাস্থদের অল্পদিন মধ্যে পিতার নিকট কাব্য, অলঙ্কার ও স্মতিশাস্ত্র শিথিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় নাই। তিনি ভাষশান্ত্র শিথিবার জন্ত মিথিলায় যাত্রা করেন। তৎকালে মিথিলাই স্থায়শান্ত্রশিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বাস্থদেবের বরাবর ইচ্ছা যে তিনি সমস্ত ভায়শান্ত্র কণ্ঠন্ত করিয়া আদিয়া নবদ্বীপে স্থায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবেন। তিনি গঙ্গেশোপাধ্যায়ের চারি খণ্ড চিন্তামণি আতোপান্ত কণ্ঠন্থ করিলেন, পরে কুস্মাঞ্জলি মুখন্থ করিবার সময় তাঁহার উদ্দেশ্য ধরা পড়িল। তাঁহার আর কুমুমাঞ্জলি কণ্ঠস্থ করা হইল না। তাঁহার গুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্র। গুরুর নিকট বাস্থদেব "সার্বভৌম" উপাধি লাভ করেন। পরে নবদ্বীপে আসিয়া স্থায়ের টোল করিলেন। রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য। সার্ন্ধভোম ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে টোল খুলিলেও নবদ্বীপ হইতে গ্রারের উপাধি দেওয়া হইত না। সার্কভৌমের শিষ্য ব্রঘুনাথ শিরোনণি পক্ষধরকে পরাজয় করিয়া নবদ্বীপের প্রাধান্ত স্থাপন করেন, সেই সঙ্গে নবদীপ হইতে স্থায়ের উপাধি-দানের স্ত্রপাত হয়।

জন্মানন্দের চৈত্তথ্যস্থল হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রভূ চৈত্তত্ত্বদেবের জন্মকালে নবদ্বীপের উপর অতিশন্ত মুসলমান অত্যাচার হইরাছিল। মুসলমানের উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইরা বৃদ্ধ বিশারদ বারাণসীতে এবং সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সপরিবারে উড়িয়াতে গিয়া বাস করেন।

"বিশারদ স্থত সার্বভৌম শুটাচার্ব্য।
শ্ববংশে উৎকলে গেলা ছাড়ি গৌড়রাজ্য॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচম্পতি পৌড়বাদা।
বিশারদ নিবাদ করিল বারাণদা॥" (জয়ানন্দ চৈ• ম•)

উক্ত তিন মহাত্মা সম্বন্ধে রাট্যায়কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে— "উৎকলে সার্বভৌমশ্চ বারাণস্থাং বিশাবদঃ। বিভাবাচম্পতির্বোড়ে তিভিধ তা বস্তুদ্ধরা॥"

উৎকলে গিয়া সার্কভৌম উৎকলপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ইইয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রীধামে গিয়া সার্কভৌমের
সহিত সাক্ষাৎ করেন। এখানে মহাপ্রভুর সহিত সার্কভৌমের
বিচার হয় এবং মহাপ্রভুর প্রভাবেই মহাপ্রসাদের উপর তাঁহার
বিশ্বাস জন্মে। চৈত্রচরিতামৃত মতে, চৈত্রচনেব সার্কভৌমকে
য়ভ্ভুজ মৃর্জি দেখাইয়াছিলেন, তাহাতেই সার্কভৌম মহাপ্রভুকে
অবতার জানিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বাস্কদেব সংস্কৃত
ভাষায় চৈত্রচদেবের যে স্তব রচনা করেন, তাহা আজও বৈফ্ববস্মাজে প্রচলিত আছে। এ ছাড়া তিনি তত্রচিস্তামণিব্যাখ্যা

ও "সার্বিভৌমনিক্তি" নামে একথানি স্থায় গ্রন্থও রচনা ক্রিয়াছিলেন।

বাস্থদেব স্থপ্রসিদ্ধ আথগুল বন্দ্যের বংশে জন্মগ্রহণ করেন।
কেবল বাস্থদেব বলিয়া নহে, এই বংশে বছতর পণ্ডিত
জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন।
প্রসিদ্ধ ধাতুদীপিকাকার হুর্গাদাস বিভাবাগীশ মহাশয় সার্ব্বভৌম
ভট্টাচার্য্যের পুত্র। নিয়ে তাঁহার পূর্ব্বাপর বংশলতা দেওয়া হইল—

> ক্ষিতীশ, তৎপুত্র ২ ভট্টনারায়ণ, তৎপুত্র ও বরাহবন্দ্যঘটী, তৎপুত্র ৪ স্কৃদ্ধি, তৎপুত্র ৫ বৈনতেয়, তৎপুত্র ও বিবৃধেশ, তৎপুত্র ৭ স্থতিক্ষ, তৎপুত্র ৮ অনিকৃদ্ধ, তৎপুত্র ৯ পৃথীধর, তৎপুত্র ১০ ধর্মাংশু, তৎপুত্র ১১ দেবল, তৎপুত্র ১২ যোগী, তৎপুত্র ১০ পণ্ডিত, তৎপুত্র ১৪ আথগুল।



সার্ব্বভৌম বংশীর গোবিন্দ স্থারবাগীশের বংশ অন্থাপি নদীরা জেলার আড়বান্দী গ্রামে বাস করিতেছেন। গোবিন্দ স্থার-বাগীশ বাস্থদেবের কয়পুরুষ অধস্তন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। গোবিন্দ স্থায়বাগীশ নবদীপেই বাস করিতেন। তিনি নবদ্বীপপতি রাঘবের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট একহাজার বিদা ব্রক্ষোত্তর পাইয়া আড়বান্দী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ঐ সনন্দের তারিখ ১০৬৭ সাল ১১ই ফাল্লন।

বাস্থদেবস্থৃত, পদ্ধতিচন্দ্ৰিকা নামে জ্যোতিগ্ৰস্থি-রচয়িতা। বাস্থদেব সেন, একজন প্ৰাচীন বন্ধীয় কবি। সহক্তিকৰ্ণামূতে ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

বাস্থানেবাকুভব ( পুং ) বাস্থানেবে অনুরাগ। বাস্থানেবাশ্রম, ঔর্জনেহিকনির্গন্ধপ্রণেতা।

বাস্থাদেবেন্দ্র, একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক গ্রন্থকার। রামচক্র, ব্রন্ধবোগী প্রভৃতি বৈদান্তিকের গুরু। ইহার রচিত অপরোক্ষামু- ভব, আচারপদ্ধতি ( যোগ ), আত্মবোধ, আনন্দদীপিকা নামে বেদাস্তভূষণটীকা, মননপ্রকরণ, মহাবাক্যবিবরণ, বিবেক্মকরন্দ প্রভৃতি সংষ্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

উক্ত বাস্থদেবেল্রের শিষ্য নিজ নাম গোপন করিয়া গুরুর অমূবর্ত্তী হইয়া তত্ত্ববোধ ও ষোড়শবর্ণ নামে হইথানি কুদ্র দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন।

বান্তপূজ্য (পুং) বাম্নারায়ণ ইব পূজ্য:। জিনবিশেষ। (হেম)
[ জৈনশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

বাস্তভদে (পুং) বাস্থদেব, একিঞ্চ।

বাস্থ্মত ( ত্রি ) বস্থমত সম্বন্ধী।

বাস্তমন্দ (क्री) সামভেদ।

বাস্ত্রা (স্ত্রী) > স্ত্রীমাত্র। ২ করিণী। ৩ রাত্রি। ৪ ভূমি। (হেম) বাসূ (স্ত্রী) বাহুতে স্বগৃহে ইতি বাদ বাহুলকাৎ উ। নাট্যোক্তিতে বালা, নাটকে বালা বাস্থ নামে অভিহিত।

বৃত্যাদ (ত্রি) বাসো দ্রাতীতি দা-ক। বস্ত্রদাতা, বস্ত্র-দানকারী। বস্ত্রদাতা অন্তে চক্র সমান লোকপ্রাপ্ত হয়।

"वारमान्रहक्तमारलाकामिश्रमाविमारलाकामश्रम् ।

অনতুদ্ধঃ শ্রিয়ং পুষ্ঠাং গোদো ব্রধ্নন্ত পিষ্ঠপম্ ॥" (মন্ত্র ৪।২৩১) বিস্তদশ্চন্দ্রসমানলোকং প্রাণ্গোতি' ( কুলুক )

ঋগ্বেদেও লিখিত আছে যে বস্ত্রদানকারী চক্রলোকে গমন করে।

"হিরণ্যদা অমৃতত্বং ভজন্তে বাসোদাঃ সোম" (ঋক্ ১০।১০৭।২)
বাসোভূত্ ( ত্রি ) বাসো বিভর্তীতি ভ্-কিপ্ তুক্চ। বস্ত্রধারী।
বাসোযুগ ( ক্লী ) বস্ত্রদ্ধ, দোছোট, পরিধের বস্ত্র ও উত্তরীয়।
বাসেকিন্ ( ক্লী ) বাসায় ওকঃ স্থানং। বাসগৃহ।

"গর্ভাগারেংপবরকো বাদোকঃ শমনাম্পদম্।" ( হৈম ) বাস্তব (ক্নী ) বস্থেব বস্তু-অণ্,। যথার্থভূত, প্রক্লুত, যথার্থ। "ধর্মপ্রোজ্মিতকেতবোহত্র পরমো নির্ম্মণ্যাং সতাং বেতাং বাস্তবমত্র বস্তুশিবদং তাপত্রয়োম্লুনন্॥" (ভাগ° ১।১)২)

'বান্তবং পরমার্থভূতং বস্তু, যদা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোহংশঃ জীবঃ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎসর্কং বন্তেব ন ততঃ পৃথকু' (স্বামী)

ত্রন্ধই বস্তা, ত্রন্ধতির জড়সমূহ **অবস্তা। বস্তার অংশ** জীব এবং বস্তার কার্য্য জগৎ, এই সকল বস্তাই বস্তা হইতে পৃথক্ নহে।

বাস্তবশব্দে একমাত্র বন্ধই অভিধেয়।

বাস্তবিক ( ত্রি ) বন্ধের বস্তু-ঠক্। প্রমার্থ ভূত্রস্ত, বাস্তর, 
যাহা প্রমার্থ সত্য, তাহা বাস্তবিক, প্রক্লত, যথার্থ।

বাস্তবোষ। (স্ত্রী) > রাত্রি। বাস্তব সক্ষেতস্থান, উষা—
কাম্কী স্ত্রী। যে সময়ে নায়িকা সক্ষেতস্থানে নায়কাগমন
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

বাস্তব্য ( ত্রি ) বসতীতি বস (বসেন্তব্যৎকর্ত্তরি ণিচ্চ। পা ৩ ১১৯৬) কর্ত্তরি তব্যৎ। ১ বাসকর্ত্তা, বাসকারী। ২ বাসযোগ্য, যাহাকে বাস করান যায়। ( পুং ) ৩ বসতি।

বাস্তিক (ক্লী) > ছাগসমূহ। (ত্রি) ২ ছাগ সম্বন্ধীয়।
বাস্তি (ক্লী) বাস্তৃক শাক। (রাজনি°) (পুংক্লী) বসন্ধি
প্রাণিনো যত্র। বস নিবাসে বস (অগারে ণিচ্চ। উণ্ ১।৭৭) ইতি
তুন্-সচ ণিৎ। গৃহকরণযোগ্যভূমি, পর্যায়—বেশভূ, পোত,
বাটী, বাটীকা, গৃহপোতক। (শব্দরত্না°) শুভনিবাসযোগ্যহান।
"তা বাং বাস্তুমুন্মসি" (ঋক্ ১।১৫৪।৬) 'বাস্তুনি স্থখনিবাসযোগ্যানি স্থানানি' (সায়ণ)

যেস্থানে বাস করা যায়, তাহাকে বাস্ত করে। চলিত কথার ইহাকে বাস্তভিটা বলে। বাস করিবার পূর্ব্ধে বাস্তর শুভাগুভ স্থির করিয়া বাস করিতে হয়। কোন্ বাস্ত শুভজনক, কোন্ বাস্ত অশুভ, তাহা লক্ষণাদি দারা নির্ণয় করিতে হয়। বাস্ত অশুভ হইলে গৃহস্থের পদে পদে অশুভ হইয়া থাকে। এইজ্ঞ সর্ব্বাগ্রে বাস্তর লক্ষণ স্থির করা আবশুক। যে দেবতা স্থান গ্রহণ করেন, সেই দেবতাই সেই স্থানের অধিপতি হন। পরে ব্রহ্মা দেই দেবময় দেহভূতকে বাস্তপুরুষরূপে কল্পনা করিয়া লয়েন।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে,—জগতের মধ্যে যাবতীয় লোকের যত বাস্তগৃহ আছে,তাহার ভেদ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে প্রথমটা উত্তম, দ্বিতীয় প্রথমাপেকা অধম এবং তৃতীয়াদি তদপেকা অধম।

সর্কাগ্রে রাজার গৃহের পরিমাণ কথিত হইতেছে। রাজার গৃহ পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে যাহার পৃথুত্ব (প্রস্থ) একশত আট হাত এবং দৈর্ঘ্য সপাদ অষ্টোত্তরশত হাত, সেই গৃহই উত্তম। দ্বিতীয়াদি অপর চারি প্রকার গৃহ দৈর্ঘ্যে ও পৃথুতে ক্রুনে অষ্ট হস্ত शैन रहेरव। यथा-रब्न-रेनर्या >२६, शृथुष >००; अब्न-रेन ১১৫, १ वर ; अर्-टिन ১०৫, १ ४४ ; धम-टिन वद, १ १७ হাত। সেনাপতির গৃহেরও উক্ত প্রকার ভেদ আছে। তুন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব ৬৪ হাত এবং দৈর্ঘ্য ৭৪ হাত ১৬ অঙ্গুলি। এই প্রকার २য়—१ eb, देन ७१-७। ७য়—१ ez, देन ७०-३७। हर्स-१ ८७, देन ६७-५७। ६म-१ ८०, देन ८७ २०, ५७ जक्नि। স্চিবদিগের যে পাঁচ প্রকার গৃহ হইবে, তাহার প্রধানটীর পুথুত্ব মান ৬০ হাত। অপরগুলি ৪ হাত করিয়া কম হইবে। অর্থাৎ যথাক্রমে ৫৬, ६২, ৪৮, ৪৪। দৈর্ঘ্যের পরিমাণ পৃথুছের সহিত অষ্টাংশ যোগ করিয়া স্থির করিতে হইবে। যথা—প্রথম গৃহের দৈর্ঘ্য ৬৭ হাত ১২ অঙ্গুলি। এইরূপ ২র—৬৩। •, ৩র—৫৮ হু° ১২ অ°। ৪র্থ—৫৪।০, ৫ম—৪৯ হাত ১২ অঙ্গল। এই সচিব-

দিগের গৃহের দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্বের অর্দ্ধভাগ পরিমিত দৈর্ঘ্য ও পৃথুত্ব-युक्त शृहहे ताक्रमिहिशीमिरशंत हहेरत। यूनतारक्रतं शृह शीह প্রকার। তন্মধ্যে উত্তম গৃহের পৃথুত্ব পরিমাণ ৮০ হাত। অপর গৃহগুলির পুথুত্ব যথাক্রমে ৬ হাত করিয়া হীন হইবে। পৃথুবের ত্যংশ পৃথুবে যোগ করিয়া তবে ঐ সকল গৃহের দৈর্ঘ্যের পরিমাণ-নির্ণয় করিতে হইবে। এই উত্তমাদি গৃহ সকলের অর্দ্ধ-পরিনিত গৃহই যুবরাজের অনুজগণের হইবে। রাজা ও সচিবের গুহদ্বের যাহা অস্তর হইবে, তাহাই সামস্ত ও শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষ-গণের গৃহপরিমাণ। উত্তমক্রমে পৃথুত্ব মথা—৪৮, ৪৪, ৪০,৩৬, ৩২ হন্ত। আর উত্তমক্রমে দৈর্ঘ্য যথা—৬৭হ, ১২অ; ৬২।০; ৫৬হ, ৯২অ ; ৫১, •; ৪৫হ, ১২ অঙ্গুলি। রাজা ও যুবরাজের গৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কঞ্কী, বেখ্রা ও নৃত্যগীষ্ঠাদিবেতা ব্যক্তি-वर्तत गृहशतिमाण। উखमानिकटम देनचा यथा,--२৮, ७ ; २७, ७; ২৪, ৮; ২২, ৮; ও ২০, ৮ অঙ্গুলি। উহার পৃথুত্ব যথা—২৮, ২৬, ২৪, ২২, ২০ হাত। যাবজীয় অধ্যক্ষ ও অধিকৃত ব্যক্তিবর্গের গ্রহমান কোষগৃহ ও রতিগৃহ পরিমাণের সমান। এতদ্তির যুবরাজ ও মন্ত্রিগৃহের যাহা অন্তর হইবে, তাহাই কর্মাধ্যক্ষ ও দ্রতগণের ভবন-পরিমাণ। ইহার পরিমাণ পুথুত্ব যথা—২০, ১৮, ১৬, ১৪, ১২ হাত। देनची পরিমাণ यथा—৩৯, ৪; ৩৫, ১৬; ৩২, ৪; ২৮, ১৬; ২৫, ৪ অঙ্গুলি। দৈবজ্ঞ, পুরোহিত এবং চিকিৎসকের উত্তম গৃহের পৃথুত্ব মান ৪০ হাত। ঐ সকল গৃহও পাঁচ প্রকার। সেইজন্ম অপরগুলি যথাক্রমে ৪ হাত করিয়া হীন হইবে। আর স্বীয় ষড়্ভাগযুক্ত পুথুত্ব মানই উহাদের য়ধাক্রমে দৈর্ঘ্যমান হইবে। পৃথুত্বমান যথা,—৪০, ৩৬, ৩২, ২৮, ও ২৪ হাত। দৈর্ঘ্যমান যথা--৪৬, ১৬; ৪২, ০; ৩৭, ১৬; ७२, ১७; ७ २৮ इस्ड • अङ्ग्रीत।

বাস্তবাটীর যাহা বিস্তার, তাহাই উচ্ছার হইলে শুভপ্রদ হয়।
কিন্ত যে সকল বাটীতে একটী মাত্র শালা, তাহার দৈর্য্য, বিস্তার
অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে।

বান্ধণ, ক্ষত্রির, বৈশ্র, শুদ্র এবং চণ্ডালাদি হীম জাতিগণের
মধ্যে কোন্ জাতির কি প্রকার বাস্ততে অধিকার, ও সেই সেই
বাস্ত বাতীর ব্যাদের পরিমাণ কত তাহাও বরাহমিহির এইরপ
নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুইয় ও হীনজাতির পক্ষে
উত্তম বাস্তব্যাদের পৃথুত্ব ৩২ হস্ত। এই বৃত্তিশ সংখ্যা হইতে
ততক্ষণ পর্যান্ত ৪ চারি বাদ দিতে হইবে, যতক্ষণ না ১৬ বোল
সংখ্যা নির্গত হয়। তবেই দেখা যায়, ৩২ হইতে ৪ বাদ দিতে
সোলে ১৬ হওয়া পর্যান্ত ওটা অক্ষ হয়; যথা—৩২, ২৮, ২৪, ২০
ও ১৬। এই পাঁচটী অক্ষই ব্রাহ্মণজাতির উত্তমাদি বাস্তর পৃথুত্বব্যাস এবং পঞ্চবিধ বাস্ততে ও জাতির অধিকার। আর ব্রাহ্মণ

জাতির বিতীয় বাস্ত বাটীর পৃথ্য মানের সংখ্যা ২৮ হইতে শেষ ১৬ পর্যান্ত ৪টী অক্টে ক্ষত্রির জাতির বাস্ত প্রতি পরিমাণ ও অধিকার কথিত হইল। তৃতীয় অক্ট হইতে বৈশ্রের, চতুর্থ হইতে শৃদ্রের এবং পঞ্চমটী অস্ত্যজ চাণ্ডালাদি হীন জাতির বাস্ত-মান ও তদধিকার নির্ণীত আছে। পৃথ্যের অক্টবিস্থাস যথা,—

|          | উত্তম | মধ্যোত্তম, | মধ্যম      | , অধ্ম | অধ্যাধ্য |
|----------|-------|------------|------------|--------|----------|
| বাদাণ    | ৩২    | २४         | <b>ર</b> 8 | ₹•     | 36       |
| ক্ষবিষ   | 2.6   | <b>२</b> 8 | ₹• . •     | 36.    | •        |
| বৈশ্য    | 28    | ₹•         | >6         | •      | •        |
| শূদ্ৰ    | ₹•    | 26         | 0.         | •      | •        |
| অম্যুক্ত | 36    |            | 10         | •      | 0        |

ইহা দারা ব্ঝা গেল, ব্রাহ্মণেরা ঐরপ পৃথুত্ব ব্যাসযুক্ত পঞ্চ-বিধ বাস্ততে অধিকারী, ক্ষত্রিয়েরা চারি প্রকারে, বৈশ্রেরা তিন প্রকারে, শূদ্রগণ হুই প্রকারে এবং অস্তাঞ্জ জাতিগণ একপ্রকার বাস্ততে অধিকারী ছিল।

পূর্ব্বোক্ত পৃথুত্ব মানের সহিত যথাক্রমে স্বীয় দশাংশ, অষ্ট্রংশ, যড়ংশ ও চতুর্থাংশ যোগ দিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্ট্রের বাস্ত ভবনের ব্যাসদৈর্ঘ্য নির্ণীত হইবে; কিন্তু অন্ত্যজ্ঞ জাতির ব্যয়-মানের যাহা পৃথুত্ব, তাহাই দৈর্ঘ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

|             | উত্তৰ   | <b>মধ্যো</b> ত্তম | মধ্যম                  | অধ্য | অধ্যাধ্য         |
|-------------|---------|-------------------|------------------------|------|------------------|
| বান্দণ      | QC1818P | >०।>२।५२          | ২৬৷১৷৩৬                | २२   | <b>३१।</b> ३८।२८ |
| ক্ষতিয়     | ०२।२२   | ₹:9               | <b>२२</b> ।३२          | 36   | •                |
| বৈশ্য       | २५ :    | ২৩।১৬             | <b>३</b> ५१ <b>४</b> ः |      | •                |
| <b>मृ</b> ज | ₹€ .    | ₹•,;              |                        | -0   | •                |
| অন্ত্যজ     | >6      |                   |                        | •    | •                |

রাজা ও সেনাপতির গৃহের যাহা অস্তর হইবে, তাহাই কোষগৃহ ও রতিগৃহের পরিমাণ হইবে। পৃথুত্ব—৪৪,৪২,৪০, ৩৮,৩৬ হাত। দৈর্ঘ্য—৬০।৮, ৫৭।১৬, ৫৪।৮,৫১।৮,ও ৪৮ হাত ৮ অঞ্জুলি।

কোষগৃহ বা রতিগৃহের সহিত সেনাপতি ও চাতুর্ব্বর্ণের বান্ত-মানের অন্তরমানই রাজপুরুষগণের বান্তগৃহের পরিমাণ হইবে, অর্থাৎ রাজপুরুষ ব্রাহ্মণ হইলে ব্রাহ্মণবান্তর ব্যাসকে সেনাপতির বাস্তমান ব্যাস হইতে হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই মানান্ক দারা তাঁহার গৃহপঞ্চক নির্মাণ করিবে। রাজপুরুষ ক্ষব্রিয় হইলে তদ্বাস্তমানকে সেনাপতির বাস্তমানের দ্বিতীয়ান্ক হইতে হীন করিবে,। বৈশ্য হইলে তৃতীয়াক্ক হইতে এবং শুদ্র হইলে চতুর্থাক্ক হইতে অধিকার মত বাস্তমান হীন করিয়া অধি-কার মত গৃহাদি নির্মাণ করিবে।

় পারশব, মুর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বর্চ প্রভৃতি জাতিদিগের গৃহ-

নির্দ্ধাণ স্থানে স্বীয় পরিমাণের যোগজার্দ্ধ তুলা গৃহ হইবে

অর্থাৎ সঙ্কর জাতি সকল যে ছই জাতি হইতে উৎপর হইরাছে, সেই ছই জাতির গৃহের পৃথ্ছ ও দৈর্ঘামান যোগ করিয়া
ভাহার অর্দ্ধেকমানে তাহাদিগের গৃহপঞ্চক নির্দ্ধাণ করিতে

হইবে। সকল জাতির পক্ষেই স্বীয় স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা
হীন বা অধিক বাস্তর পরিমাণ অভ্যতপ্রদ হইয়া থাকে। পশ্বালয়,
প্রব্রজিকালয়, ধাতাগার, অস্ত্রাগার, অ্থিশালা, ও রতিগৃহের
পরিমাণ ইচ্ছানুসারে করিতে পারা যায়। কিছু কোন
গৃহই শত হন্তের অধিক উন্নত হইবে না। ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়।

সেনাপতিগৃহ ও নৃপগৃহের ব্যাসান্ধ পরস্পার যোগ করিয়া তাহাতে ৭০ যোগ দিবে। পরে তাহাকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া ১৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই শালা অর্থাৎ গৃহাভ্যস্তরের পরিমাণ। আর ঐ দ্বিভিক্ত অঙ্ককে ১৫ দিয়া ভাগ করিলে অলিন্দ অর্থাৎ শালাভিত্তির বহির্ভাগস্থ সোপানযুত অঙ্কন বিশেষের পরিমাণ হইবে। ইহা রাজার পক্ষে। অভ্যজাতীয় ব্যক্তিগণের ভবনের শালা ও অলিন্দমান বাহির করিতে হইলে রাজা ও সেনাপতির গৃহের ব্যাসদ্বয়ের যোগফলের সহিত স্থীয় অবিকার মত সজাতীয় ব্যাসান্ধ হীন করিয়া তাহাতে ৭০ সোগ দিবে। পরে তাহার অর্কেক ১৪ ও ১৫ দিয়া ভাগ করিলে যথাক্রমে শালা ও অলিন্দের পরিমাণ বাহির হইবে।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্ঠিয়ের গৃহব্যাস ২ হস্তাদিরপে বলা হইয়াছে, তাহাতে যথাক্রমে ৪ হাত ১৭ আঙ্গুল, ৪ হাত ৩ আঙ্গুল, ৩ হাত ৬ আঙ্গুল, তিনহাত ১৩ আঙ্গুল ও ৩ হাত ৪ আঙ্গুল পরিমিত শালা নির্মিত হইবে। আর ঐ সকল গৃহের অলিন্দ পরিমাণ যথাক্রমে ৩ হাত ১৯ আঙ্গুল, ৩ হাত ৮ আঙ্গুল, ২ হাত ২০ আঙ্গুল, ২ হাত ১৮ আঙ্গুল ও ২ হাত ৩ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত শালামানের ত্রিভাগতুল্য ভূমি ভবনের বাহিরে রাথিতে হইবে। ঐ ভূমিকার নাম বীথিকা। ঐ বীথিকা যদি বাস্তুভবনের পূর্ব্বভাগে থাকে, তবে উক্ত বাস্তর নাম "সোফীয"। যদি বাস্তুর পশ্চিমদিকে বীথিকা থাকে, তবে সেই বাস্তকে "দাশ্রম" বাস্ত বলে। উত্তর বা দক্ষিণদিকে যদি বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে "দাব্দস্তিত" নামে বাস্ত বলে। আর যদি বাস্তুভবনের চতুদ্দিকেই এরূপ বীথিকা থাকে, তবে তাহাকে "মৃত্বিত" বলে। এই সমস্ত বাস্তু শাস্ত্রকারগণের পূজিত অর্থাৎ এইরূপ বাস্তুই শুভপ্রদ।

উত্তম গৃহের বিস্তার যত হাত, তাহার যোড়শাংশ সহ চারিহাত যোগ দিলে মোট যত হাত হইবে, তাহাই সেই গৃহের উচ্ছার। অবশিষ্ট চারিপ্রকার উচ্ছার উহা অপেক্ষা ক্রমশঃ 
দাদশ ভাগ করিয়া কম হইবে। যাবতীর গৃহের ষোড়শ ভাগই 
ভিত্তির পরিমাণ। কিন্ত এ নিরম মাত্র পক্ত-ইপ্টকমর্ম গৃহের 
পক্ষে। ইহা ভিন্ন কাঠকত গৃহের ভিত্তিপরিমাণ ইচ্ছামত।

রাজা ও দেনাপতির গৃহের যাহা ব্যাস, ভাহার সহিও ৭ বাগ দিয়া ১১ দারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ভাহাদের প্রধান দ্বারের বিস্তার তত হাত জানিবে। বিস্তার-হস্ত-পরিমাণ যত অঙ্গুলি হইবে, তত হাত উহা উন্নত হইবে। দার-বিস্তারের অর্জই দ্বারের বিশ্বস্ত-মান।

ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন জাতীয়দিগের গৃহব্যাদের পঞ্চমাংশে অস্টাদশ অঙ্গুলি যোগ দিলে যাহা হইবে, তাহাই তাঁহাদের গৃহদারের পরিমাণ। দারপরিমাণের অস্টমাংশ দারের বিক্ষম্ভ এবং বিক্ষম্ভের দিগুণ দারের উচ্চতা।

উচ্ছার যত হাত উচ্চ, তত অঙ্গুলি উহা প্রশন্ত হইবে।
গৃহের শাথাদ্বরই ঐরপ হইবে এবং শাথার পরিমাণের দেড়গুণ
উত্ন্বরের পরিমাণ। যত হাত যে গৃহের উচ্ছার, তাহাকে
১৭ গুণ করিরা ৮০ দারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই
ইহাদের মূলের পূথ্ব বা প্রস্থ। উচ্ছারের নবগুণিত ও অশীতি
বিভক্ত হস্ত পরিমাণ হইতে স্বীয় দশাংশ হীন করিলে যাহা
ধাকিবে, তাহাই স্কাগ্রভাগের পরিমাণ।

স্তমধ্যভাগ সমচতুর হইলে তাহার নাম ক্লচক, অপ্তাপ্ত হইলে বজ্ঞ, যোড়শাস্ত্র স্থিত দিবজ্ঞ, দাতিংশদ্স প্রশীনক, এবং বৃত্ত গ্রপ্তের নাম বৃত্ত। এই পাঁচপ্রকার স্তম্ভই শুভ-ফলপ্রদ।

স্তম্পরিমাণকে ৯ ছারা ভাগ করিলে যাহা লক্ক হইবে, তৎসমন্তের নাম বহন। তন্মধ্যে সক্রনিম্নস্থ নবম ভাগের নাম 'বহন', অন্তম ভাগের নাম 'ঘট', সপ্তম ভাগের নাম 'পদ্ম', যঠের নাম 'উত্রোচ্চ' এবং পঞ্চমের নাম 'ভারতুলা'। ইহারা যথাক্রমে উপ্যুগ্রিভাবে বিগ্রন্ত। চতুর্থ ভাগের নাম 'তুলা' ভূতীয় ভাগের নাম 'উপতুলা', দ্বিতীয় ভাগের নাম 'অপ্রতিষিদ্ধ' এবং প্রথম ভাগের নাম 'অলিন্দ'। ইহারা ষ্থাক্রমে প্রপ্র চতুর্থাংশ করিয়া হীন হইবে।

যে বাস্তর চারিদিকে ঐরপ 'বহন' ও দার থাকে, ভাহাকে "সর্বতোভদ্র" নামক বাস্ত কহে। ইহা রাজা, রাজাশ্রিত ব্যক্তি ও দেবতাগণের পক্ষে মঙ্গলাবহ।

যে বাস্তর শালাকুড্যের চারিদিকে অলিন্দ সকল প্রদক্ষিণ-ভাবে নিমভাগ পর্যান্ত যায়, তাহাকে নন্দ্যাবর্ত্ত নামক বাস্ত বলে। ইহার পশ্চিমদিকে দার থাকিবে না, কিন্তু অন্তদিকে দার থাকিবে। যে বাস্তর অলিন্দগুলি প্রদক্ষিণভাবে দারের নিম্ন- ভাগ পর্যান্ত যার, তাহা শুভদারক; তদ্তির অশুভ। এই বাস্তর নাম বর্জমান। ইহাতে দক্ষিণদিকে দার রাখিতে নাই। যাহার দান্চিমদিকে একটা ও পূর্ব্বদিকে হুইটা অলিন্দ শেষ পর্যান্ত থাকে, এবং অপর হুই দিকের অলিন্দ উথিত ও শেষ সীমা বির্ত থাকে, তাহাকে 'স্বন্তিক' নামক বাস্ত বলে। ইহাতে পূর্ব্বার প্রশন্ত নহে।

খাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের অলিল হুইটা অন্তগত হয়, অবশিষ্ট হুইটা পূর্ব্ব ও পশ্চিমালিলের অবধি পর্যান্ত যায়, তাহাকে 'ফচক' নামক বাস্ত কহে। ইহাতে উত্তর হার অপ্রশন্ত, কিন্তু অস্থান্ত লকল হারই শুভদ হইয়া থাকে। নন্দ্যাবর্ত্ত ও বর্জমান নামে বাস্ত সকলের পক্ষেই শুভদ; অন্তিক ও রুচক মধ্যফলদ এবং অবশিষ্ট বাস্তগুলি রাজাদিগের পক্ষেই শুভপ্রদ। যাহার উত্তর দিকে শালা থাকে না, তাহা 'হিরণ্যনাভ', ত্রিশালাবিশিষ্ট হইলে 'বস্তু' এবং পূর্ব্বদিকে শালা না থাকিলে 'অক্ষেত্র' নামক বাস্ত হয়। এই সকল বাস্ত শুভফলপ্রদ। যাহার দক্ষিণে শালা থাকে না, তাহাকে "চুল্লীত্রিশালক" বলে। এই বাস্ত ধননাশক। পশ্চিমশালাহীন বাস্তকে 'পক্ষর' বলে। ইহাতে স্থতনাশ ও বৈর হয়। যাহার পশ্চিম ও দক্ষিণে শালা হয়, তাহাকে 'সিজার্থ' বলে। পশ্চিম ও উত্তরে শালা থাকিলে 'যমস্থ্য' বলে। উত্তর ও পূর্ব্বে শালা থাকিলে 'দণ্ড' এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণে শালা থাকিলে 'বাত' বাস্ত কহে।

পূর্ব ও পশ্চিমদিকে শালাবিশিষ্ট বাস্তকে 'গৃহচুল্লী' এবং দক্ষিণে ও উত্তরে শালাবিশিষ্ট বাস্তকে 'কাচ' কহে। 'সিদ্ধার্থ' বাস্ততে অর্থপ্রাপ্তি, 'যমস্থ্যা' বাস্ততে গৃহস্বামীর মৃত্যু, 'দণ্ড' বাস্ততে দণ্ড ও বধ, 'বাত' বাস্ততে কলহোদেগ, 'চুল্লী'তে বিত্তনাশ এবং 'কাচ' বাস্ততে জ্ঞাতিবিরোধ ঘটে।

এক্ষণে বাস্তমণ্ডলের কথা বলা যাইতেছে। বাস্তমণ্ডল ছই প্রকার, একানীতি পদ ও চতুঃষষ্টি পদ। তন্মধ্যে একানীতি পদ বাস্তমণ্ডলের পক্ষে পূর্বায়ত দশটী রেথা এবং ততুপরি উত্তরায়ত দশটী রেথা অন্ধিত করিলে একানীতি কোঠা ইইবে। এই একানীতি পদ বাস্তমণ্ডলে পঞ্চম্বারিংশং দেবতা অবস্থান করেন। শিথী, পর্জ্ঞা, জয়স্ত, ইন্দ্র, স্থা, সত্য, ভূশ ও অস্তরীক্ষা, এই সকল দেবতা ঈশান কোণ ইইতে যথাক্রমে নিয়ভাগে অবস্থিত। অগ্নিকোণে অনিল। তৎপরে যথাক্রমে নিয়ভাগে পূষা, বিতথ, রুহংক্ষত, যম, গন্ধ্বর্ক, ভূপরান্ধ ও মৃগ অবস্থিত। নৈর্মাত কোণ ইইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পিতা, দৌবারিক (স্থাত্রীব), কুস্থমদন্ত, বরুণ, অস্তর, শোষ, ও রাজ্যক্মা এবং বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে তত্য, অনস্ত, বামুক্ক, ভ্রাট, সোম, ভূজগ, অদিতি ও দিতি এই সক্র

দেবতা বিরাজিত। মধাস্থলের নবকোষ্ঠায় ব্রহ্মা বিরাজমান। वकात शृक्षित्क वर्गमा। उ९भात मिवजा, विवयान, रेख, মিত্র, রাজযক্ষা, শোষ ও আপবৎস নামক দেবতাগণ প্রদক্ষিণ-ক্রমে এক এক কোষ্ঠা সম্ভরে ব্রন্ধার চারিদিকে অবস্থিত। আপ নামক দেবতা ব্রহ্মার ঈশানকোণে, সাবিত্র অগ্নিকোণে, জয় নৈশ তিকোণে এবং ক্রিদ্র বায়কোণে বিভয়ান। আপ. আপবৎস, পর্জ্জন, অগ্নি ও অদিতি ইহারা বর্গদেবতা। এই পঞ্চবর্গে পাঁচ পাঁচটী করিয়া দেবতা বিরাজিত। এই সকল দেবতা পঞ্চপাদিক, অবশিষ্ঠ বাহ্ন দেবতা সকল দ্বিপদিক, কিন্ত ইহাঁদের সংখ্যা বিংশতি। আর অর্য্যমা আদি যে চারি দেবতা যাঁহারা ব্রহ্মার চারিদিকে বিরাজিত, তাঁহারা ত্রিপদিক। এই বাস্তপুরুষ ঈশান দিকে মস্তক রাখিয়া থাকেন। ইহার মস্তকে নিমমুথে অনল বর্ত্তমান। ইহাঁর মুখে আপ, স্তনে অর্থ্যমা, ও বক্ষন্তলে আপবৎস বিরাজিত। পর্জ্জন্ত আদি বাহুদেবতাসকল যথাক্রমে চন্ধু, কর্ণ, উরঃ, ও অংসস্থলে অবস্থিত। সত্য প্রভৃতি পঞ্চদেবতা ভূজমধ্যে এবং হন্তে সাবিত্র ও সবিতা বর্ত্তমান। বিতথ ও বৃহৎক্ষত পার্ষে, জঠরে বিবস্থান এবং উরুদ্বয়, জানুদ্বয়, জজ্মাদ্বয় ও ক্ষিক্ এই সকল স্থানে যথাক্রমে যমাদি দেবতা অধিষ্ঠিত। এই সকল দেবতা দক্ষিণপাৰ্শ্বে অবস্থিত। বাম পার্ষেও ঐরপ। বাস্ত পুরুষের মেচ্স্থলে শক্র এবং জয়স্ত, হৃদয়ে ব্রহ্মা এবং চরণে পিতা বর্ত্তমান।

এক্ষণে চতুঃষষ্টি পদ বাস্তমগুলের বিষয় বলা যাইতেছে। চতুঃষ্টি পদ বাস্তমণ্ডল করিয়া তাহার কোণে কোণে তির্ঘাক-ভাবে রেগা অঙ্কিত করিতে হয়। এই বাস্তমগুলের মধ্যস্ত চতুষ্পদে বন্ধা। বন্ধার কোণস্থ দেবতাসকল অর্দ্ধপদ। বহি:-কোণে অষ্ট দেবতা অদ্ধপদ, তন্মধ্যে উভয়পদহ দেবতা সাৰ্দ্ধপদ। উক্ত দেবতাগণ হইতে যাঁহারা অবশিষ্ট তাঁহার। ছিপদ : কিন্তু ইহাদের সংখ্যা বিংশতি। যেন্তলে বংশসম্পাত অর্থাৎ রেথাদ্বয়ের মিলন হইয়াছে, তাহা এবং কোষ্ঠা সকলের সমতল মধ্যস্থান সকল ইহাঁর মর্ম্মস্থল। প্রাক্তর তাহা কখন পীড়িত করিবেন না। ঐ মর্ম্মস্থানগুলি যদি অপবিত্র ভাণ্ড, কীল, স্তম্ভ বা শল্যাদি দারা পীড়িত হয়, তবে গৃহস্বামীর সেই অঙ্গে পীড়া অনিবার্য্য। অথবা গৃহস্বামী হস্তদন্ত দারা যে অঙ্গ কণ্ডায়ন করিবেন, মেন্থলে অণ্ডভ নিমিত্ত দৃষ্ট হইবে, কিম্বা যেন্তলে অগ্নির বিকৃতি থাকিবে, বাস্তর সেইস্থলে শল্য আছে, জানিতে হইবে। भना यिन नाक्रमन रन्न, তবে धनशानि হইবে। অস্থিজাত শ্ল্য নির্গত হইলে পশুপীড়া ও রোগজন্ত ভয় হয়। লোহময় হইলে শস্তভয় এবং কপাল বা কেশময় হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। স্প্রসার থাকিলে স্তেয়ভয় এবং ভস্ম

থাকিলে সর্বাদা অগ্নিভয় হইয়া থাকে। মর্শ্মন্থ শণ্য যদি অর্থ বা রজত ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ হয়, তবে অশুভ। তুষময় শণ্য বাস্ত পুরুষের মর্শ্মন্থান বা যে কোন স্থানগত হউক না কেন, তাহা অর্থাগম রোধ করে। অধিক কি যদি হস্তিদন্তময় শণ্যও মর্শ্মন্থানগত হয়, তবে তাহাও দোষের আকর।

পূর্ব্বোক্ত একাশীতি পদ বাস্তমগুলের যে কোষ্ঠায় "রোগ" দেবতা পতিত হইয়াছে, তাহা হইতে বায়ু পর্যান্ত পিতা হইতে হুলাশন, বিতথ হইতে শোষ, মুখ্য হইতে ভূশ, জয়ন্ত হইতে ভূপ এবং অদিতি হইতে স্থগ্রীব পর্যান্ত স্থ্র দান করিলে যে নয়টী স্থান স্পর্শ করিবে, তাহা অতি মর্মান্থান। বাস্ত গৃহের পরিমাণ যত হস্ত, তাহাকে একশীতি ভাগ করিলে প্রত্যেক কোষ্ঠা যত হস্ত করিয়া হইবে, তাহার অষ্ঠাংশই মর্মান্থানের পরিমাণ।

বাস্ত-নরের পদ ও হস্ত যত হস্তপরিমিত তত অঙ্গুলি পরিমিত বাস্তর বংশ ( কড়ি কাঠ )। বংশব্যাদের অপ্তাংশই বাস্তর শিরা প্রমাণ। গৃহস্বামী যদি স্থুথ চাহেন, তবে গৃহের মধ্যস্তলে ব্রহ্মাকে রাখিবেন এবং উচ্ছিষ্টাদি উপঘাত হইতে স্বত্নে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন, না করিলে গৃহস্বামীর উপতাপ ঘটে। বাস্ত-নরের দক্ষিণ হস্ত হীন হইলে অর্থক্ষয় এবং অঙ্গনাজনের দোষ হয়। এইরূপ রাম হস্ত হীন হইলে অর্থ ও ধাত্যের হানি, মন্তক হীন হইলে সকল গুণ নাশ এবং চরণ বৈকল্যে স্ত্রীদোষ, স্কৃতনাশ ও প্রেষ্যতা ঘটিয়া থাকে। যদি বাস্তনরের সর্বাঙ্গ অবিকল থাকে, তবে মান, অর্থ, ও নানাবিধ স্থুখ হয়।

গৃহ, নগর এবং গ্রাম সর্ব্বেই এইরপে দেবগণ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তত্তৎ স্থানে যথানুরূপে ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে বাস করাইতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের বাসগৃহ যথাক্রমে উত্তরাদি দিকে কর্ত্তব্য। কিন্তু গৃহদার এরপ ভাবে প্রস্তুত করা উচিত, যেন গৃহে প্রবেশ করিবার সময় উহা দক্ষিণভাগে থাকে। অর্থাৎ পৃষ্ঠাভিমুথ বাটীর গৃহদার উত্তরাভিমুথ হইবে। এইরূপে দক্ষিণাভিমুথের প্রান্থুণ, পশ্চিমাভিমুথের দক্ষিণাভিমুথ এবং উত্তরাভিমুথের পশ্চিমাভিমুথ গৃহদার কর্ত্তব্য।

একণে কোথার দার করিলে কিরপ ফল ঘটে, তদ্বিষ বলা বাইতেছে। একাশীতি পদে নবগুণ স্বদারা বিভক্ত করিলে কিংবা চতুঃষষ্টি পদে অষ্টগুণ স্বদারা বিভাগ করিলে যে দার সফল হইবে, তাহাদিগের ফল যথাক্রমে নিমোক্তরূপে হইরা থাকে। যথা—শিখী ও পর্জ্ঞ্ঞাদি দেবতার উপর দার করিলে যথাক্রমে অনলভয়, স্ত্রীজন্ম, প্রভূতধন, রাজবল্লভতা, ক্রোধপরতা, মিথাা, ক্রবতা এবং চৌর্য্য ঘটে। দক্ষিণভাগে ঐরপ অরম্বত্ত, প্রৈষ্য, নীচতা, ভক্ষ্য-পানস্বত্ত্ত্ত্তি, ভয়য়রতা, কৃতত্বতা, অরধনতা এবং পুত্র ও বীর্যানাশ হয়। পশ্চিমে ঐরপ স্বত্তীতা,

রিপুরুদ্ধি, ধনপুত্র-লাভ, স্তুত অর্থ-বল-সম্পদ্, ধনসম্পদ্, নুপভয়, ধনক্ষয় ও রোগ হয়। উত্তরে বধ-বর্ন, রিপুবৃদ্ধি, ধনপুত্র-লাভ, সর্ব্ব গুণ-সম্পত্তি, পুত্রবৈর, স্ত্রীদোষ ও নির্ধ নতা হইয়া থাকে। পথ, বৃক্ষ, কোণ, স্তম্ভ ও ভ্রমাদি দারা বিদ্ধ হইলে সকল দারই অশুভপ্রদ। কিন্তু স্বীয় স্বীয় দারের উচ্ছার পরিমাণের দিগুণ পরিমিত ভূমি ত্যাগ করিয়া দার করিলে কোন দোষ হয় না। রথ্যাবিদ্ধ দার নাশের কারণ হয় এবং বৃক্ষবিদ্ধ দারে কুমারদোষ ঘটায়। এতদ্ভিন্ন পঙ্কনিশ্মিত দারে শোক, জলম্রাবী দারে ব্যয়, কুপবিদ্ধ দ্বাবে অপত্মার রোগ, দেবতাবিদ্ধ দ্বারে বিনাশ, স্তম্ভবিদ্ধে স্ত্রীদোষ, এবং ব্রহ্মাভিমুখে দ্বারে কুলনাশ হইয়া থাকে। যদি দ্বার স্বন্ধং উদ্ঘাটিত হয়, তবে উন্মাদ রোগ, স্বন্ধং বদ্ধ হইলে কুলনাশ, পরিমাণের অধিক হইলে রাজভয়, এবং পরিমাণ অপেক্ষা হীন হইলে দম্যুভয় ও ব্যসন। দ্বারের উপরে হার হইলে অমঙ্গলের কারণ এবং যাহা সঙ্কট বা সঙ্কীর্ণ (ছোট) তাহাও অমঙ্গলজনক। যে দারের মধ্যবিপুল, তাহা কুদ্তরপ্রদ এবং কুজদার কুলনাশের কারণ। দ্বার অতি পীড়িত হইলে পীড়া-কর, অন্তর্বিনত দার অভাবের কারণ, বাছবিনত দার প্রবাস-দায়ক এবং দিগ ভ্রান্ত বারে দস্ত্যকৃত পীড়া হয়। রূপ ও ঋদ্ধি অভিলাষী নরগণ মূলদারকে অন্ত দার দারা অভিশয় সংহিত করিবেন না এবং ঘট, ফল, ও পত্র প্রভৃতি কোন মঙ্গলময় দ্রব্য ঘারা তাহা নিচিত করিবেন না।

গৃহের বহির্ভাগে ঈশানাদি কোণে যথাক্রমে চরকী, বিদারিকা, পূতনা ও রাক্ষদী অবস্থান করে। পূর, ভবন, বা গ্রামের ঐ সকল কোণে যাহারা বাস করে, তাহাদের দোষ হয়। কিন্তু ঐ সকল স্থানে খপচ প্রভৃতি অস্তাজ জাতিরা বাস করিলে তাহারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

বাস্তর কোন্ দিকে কোন বৃক্ষ থাকিলে কিরূপ ফল ঘটে, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। প্রদক্ষিণ ক্রমে বাস্তর দক্ষিণাদি দিক্ সকলে যদি প্রক্ষ, বট, ওহুম্বর, ও অশ্বথ বৃক্ষ উৎপর হয়, তবে অগুভ; কিন্তু উত্তরাদিক্রমে হইলে শুভ হয়। বাস্তর সমীপে কণ্টকময় বৃক্ষে শক্রভয়, ক্ষীরীবৃক্ষে অর্থনাশ, এবং ফলীবৃক্ষে প্রজাক্ষম হয়। স্রতরাং গৃহনির্মাণে ইহাদের কার্মন্ত পরিত্যজ্ঞা। যদি এ সকল বৃক্ষ ছেদন করিতে ইচ্ছা না হয়, তবে উহার নিকটে প্রাণ, অশোক, অরিষ্ট, বকুল, পনস, শমী ও শালবৃক্ষ রোপণ করিবে। যাহাতে ওষধি, বৃক্ষ বা লতা জন্মে, যাহা মধুর বা স্লগন্ধ, এবং যাহা স্লিয়, সম, ও অগুবির হয়, সেই মৃত্তিকা অতিশয় প্রশন্ত।

বাস্তর সমুথভাগে মন্ত্রীর বাটী থাকিলে অর্থনাশ হয়। ধূর্ত্তগৃহ থাকিলে পুত্রহানি, দেবকুল থাকিলে উদ্বেগ, এবং চতুপথ হইলে অকীর্ত্তি বা অষশ হয়। এইরূপে গৃহের সন্মুথে চৈত্য-বৃক্ষ ( যে বৃক্ষে দেবতার আশ্রয় আছে ) থাকিলে গ্রহভন্ন, বন্সীক ও তজ্জ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত থাকিলে বিপদ্ন, গর্ত্তবতী ভূমি নিকটে থাকিলে পিপাসা এবং কুর্মাকার স্থান থাকিলে ধননাশ হয়।

প্রদক্ষিণ ক্রমে উত্তরাদি-প্রবভূমি ব্রাহ্মণাদি জাতির পক্ষে প্রশন্ত। অর্থাৎ উত্তর-প্লব ভূমি ব্রাহ্মণের পক্ষে, পূর্ব্ব নিয় ক্ষত্রিরের, দক্ষিণ নিম্ন বৈশ্রের এবং পশ্চিম নিম্নভূমি শৃদ্রের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ সকল স্থানেই বাস করিতে পারেন, অপর বর্ণ সকল স্বীয় স্বীয় শুভ স্থানে বাস করিবেন। গৃহমধ্যে একহন্ত পরিমিত বর্ত্ত,ল গর্ত্ত থনন করিয়া দেই মৃত্তিকা দ্বারাই দেই গর্ত্ত পুরণ করিবে, তাহাতে যদি মৃত্তিকা কম হয়, তবে সেই বাস্ত তাহার পক্ষে অনিষ্টকর। যদি সমান হয়, তবে সমফলী, আর অধিক হইলে উত্তম হয়। অথবা উক্ত গর্তকে জল দারা পূরণ করিয়া একশত পদ গমন করিবে, পরে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়া যদি দেখে যে সেই জল কমে নাই, তবে সেই ভূমিকে অতিশয় প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। অথবা ঐ গর্ত্তে এক আঢক পরিমিত জল দিয়া শতপদ গমনান্তে ফিরিয়া আসিয়া উহা তোলিত করিলে যদি উহা চতুঃষষ্টি পল হয়, তবে শুভফলপ্রদ। অথবা আম-মুৎপাত্রে চারিটী দীপবর্ত্তি রাখিয়া ঐ গর্তমধ্যে চারিদিকে জালিয়া ित्त. ইহাতে যে দিকের দীপবর্ত্তি অধিক জ্বলিবে, সেই বর্ণের পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। অথবা সেই গর্তমধ্যে খেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ চারিটী পুষ্প রাথিয়া পরদিন প্রভাতে দেখিবে, যে বর্ণের পুষ্প মান হয় নাই, সেই জাতির পক্ষে সেই ভূমি প্রশস্ত। এই সকল পরীক্ষার মধ্যে যে পরীক্ষায় যাহার চিত্ত রত হইবে, তাহার পক্ষে তাহাই প্রশন্ত। সিত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের পক্ষে শুভপ্রদ। অথবা ঘৃত. রক্ত, অন্ন ও মন্ততুল্য গন্ধবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের পক্ষে মঙ্গলকর। কুশ, শর, দুর্বা ও কাশযুত বা মধুর, কষায় অম্ল ও কটুকাস্বাদবতী ভূমি যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্ঠয়ের গুভাবহ। গৃহারন্তের পূর্বে সর্বাগ্রে বাস্তভূমিতে হলকর্ষণাস্তে ব্রীহিবীজ রোপণ করিবে। পরে তাহাতে এক দিনরাত্র ব্রাহ্মণ ও গোরুকে বাস করাইবে। পশ্চাৎ দৈবজ্ঞ নির্দ্দিষ্ট প্রশস্তকালে গৃহপতি ব্রাহ্মণগণের প্রশংসিত সেই ভূমিতে গমন করিয়া বিবিধ ভক্ষ্য দ্ধি, অক্ষত, স্থগন্ধি কুস্কম ও ধূপাদি দ্বারা দেবতা ব্রাহ্মণ ও ম্বপতির পূজা করিবেন।

গৃহপতি ব্রাহ্মণ হইলে স্বীয় মস্তক স্পর্শপূর্ব্বক রেথা কল্পনা করিবেন। ক্ষত্রিয় হইলে বক্ষস্থল, বৈশ্য হইলে উরুদ্বয় এবং শুদ্র হইলে স্বীয় পাদস্পর্শপূর্ব্বক গৃহারম্ভ প্রারম্ভে রেথা কল্পনা কর্ত্তব্য। অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা বা প্রদেশিনী অঙ্গুলি দ্বারা রেথা অঙ্কিত করিতে হইবে। অথবা স্বর্গ, মিদা, রজত, মুক্তা, দিধি, ফলা, কুসুম বা অক্ষত দারা রেথা অক্ষত হইলে শুভপ্রদ হয়। শক্ষ দারা রেখা অক্ষত করিলে শস্ত্রাঘাতেই গৃহপতির মৃত্যু ঘটে। লোই দারা রেখা করিলে বন্ধনভয়, ভন্ম দারা রেখা করিলে আগ্রভয়, তৃণদারা চৌরভয় এবং কাঠ দারা রেখা করিলে রাজভয় হইয়া থাকে। রেখা যদি বক্র পাদদারা লিখিত বা বিরূপ হয়, তবে শস্ত্রভয় ও ক্রেশ প্রদান করে। চর্মা, অঙ্গার, অন্থি বা দস্ত দারা রেখা অক্ষত হইলে কর্ত্তার অমঙ্গল ঘটে। অপসব্য ক্রমে রেখা অক্ষত করিলে বৈর হয়, প্রদক্ষিণ ক্রমে ( অর্থাৎ বামভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ দক্ষিণভাগে রেখা টানিলে সেই রেখাকে প্রদক্ষিণ রেখা বলে, অথবা স্বীয় অভিমুখে রেখা করিলে তাহাকেও প্রদক্ষিণ রেখা বলে) রেখা কয়না করিলে সম্পত্তি হয়। এই সময় পরুষ বাক্য, নিষ্ঠীবন বা ক্ষুত অমঙ্গলজনক।

এক্ষণে বাস্ত মধ্যন্থ শল্যাদির বিষয় বলা যাইতেছে। স্থপতি সেই অর্জনিচিত বা সম্পূর্ণ বাস্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমিত্ত সকল এবং গৃহস্বামী কোন্স্থানে থাকিয়া কোন্ অক্সম্পর্শ করিতেছেন, তাহা দর্শন করিবেন। তৎকালে যদি রবিদীপ্ত থাকে, \* শকুনি যদি পুরুষের স্থায় চীৎকার করে, আর সেই সময়ে গৃহপতি যে অক্সম্পর্শ করিবেন, সেই স্থানে তথন সেই অক্স্পাত অস্থি আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে। শকুনরব সময়ে যদি হস্তী, অয়, গো, অজাবিক, শৃগাল, মার্জ্জার প্রভৃতি জন্ত শল করে,তাহাতেও গৃহণতি স্থিত স্থানে শলকারী প্রাণীর অক্স্পাত অস্থি নির্দ্দেশ করেন। স্ব্রেপ্রসারিত হইলে যদি গদ্ধভরব শুনা যায়, তবে অস্থিরূপ শল্য নির্দ্দেশ করিবে। অথবা ঐ স্ব্রে যদি কুরুর বা শৃগাল হারা লজ্যিত হয়, তাহাতেও অস্থিরূপ শল্য স্থির করিয়া লইবে। শাস্তা দিকে শকুন যদি মধুর রব করে, তবে গৃহপতির অধিষ্ঠিত

\* স্র্যোদয়ের পর হইতে এক প্রহর বেলা পর্যান্ত ঈশান দিক্ অঙ্গারিণী, পূর্বনিক্ দীপ্তা, অগ্নিকোণ ধৃমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা, তৎপরে এক প্রহর পর্যান্ত পূর্বনিক্ অঙ্গারিণী, আগ্রেমী দীপ্তা, দক্ষিণা ধৃমিতা, ও অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। ভূতীয় প্রহরে আগ্রেমী অঙ্গারিণী, দক্ষিণা দীপ্তা, নৈঝাতী ধৃমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। চতুর্থ প্রহরে অন্তপর্যান্ত দক্ষিণদিক্ অঙ্গারিণী, নৈঝাতী দীপ্তা, পশ্চিমা ধৃমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। পরে রাত্তির প্রথম প্রহরে নৈঝাতী অঙ্গারিণী, গশ্চিমা দীপ্তা, বায়বী দীপ্তা, উত্তরা ধৃমিতা, এবং অবশিষ্ট দিক্পঞ্চক শান্তা। রাত্তির তৃতীয় প্রহরে বায়বী অঞ্গারিণী, উত্তর দিখা, ঐশানী ধৃমিতা,এবং অপর প্রতি শান্তা। রাত্তির চতুর্য প্রহরে স্র্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্যান্ত উত্তরা অঙ্গারিণী, ঐশানী দীপ্তা,পূর্ববা ধৃমিতা, এবং অবশিষ্ট পঞ্চদিক্ শান্তা। নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (ব্দস্ত-রাজ শাক্ন)

স্থানে বা গৃহপতির অঙ্গম্পৃষ্ট অঙ্গতুল্য বাস্তর তদঙ্গ স্থানে অর্থরপ শল্য আছে, বুঝিতে হইবে। এই সময়ে স্থ্র ছিন্ন হইলে গৃহপতির মৃত্যু হয়। কীল যদি অবাল্পুথ হয়, তবে মহান্ রোগ জন্ম। গৃহপতি ও স্থপতির স্মৃতিভ্রংশ হইলে মৃত্যু ঘটে, তথন জলকুম্ভ স্কন্ধ হইতে পতিত হইলে শিরোরোগ, জলশৃন্ম হইলে বংশে উপদ্রব, ভাঙ্গিয়া গেলে কর্ম্মকর্তার বধ এবং করভ্রষ্ট হইলে গৃহপতির মৃত্যু ঘটে।

বাস্তর দক্ষিণপূর্বকোণে পূজা করিয়া প্রথমে একথানি শিলা বা ইপ্টকবিভাস করিবে। অবশিপ্ত শিলা সকল প্রদক্ষিণক্রমে বিভাস করিবে। স্তম্ভ সকলও ঐরপে উত্থাপিত করিয়া লইবে। স্তম্ভগুলিকে হারের ভার উন্নত করিয়া ছত্র ও বস্ত্রযুক্ত ধূপ ও বিলেপন প্রদানাম্ভে স্বত্বে উত্তোলিত করিবে। আকম্পিত, পতিত, হুংস্থিত বা অবলীন বিহগাদি হারা যদি স্তম্ভোপরি ফল পতিত হয়, তবে ইক্রধ্বজ বিষয়ে যেরূপ ফল উক্ত হইয়াছে, ইহাতেও তক্রপ জানিবে।

বাস্তভ্বন যদি পূর্ব ও উত্তরে উন্নত হয়, তবে ধনক্ষয় ও পুত্রনাশ ঘটে। উহা তুর্গন্ধযুক্ত হইলে পূত্রবধ, বক্র হইলে বন্ধ বিনাশ, এবং দিগ্ভমযুক্ত হইলে সেথানকার নারীগণের গর্ভবিনাশ হয়।

যদি গৃহস্থিত যাবতীয় পদার্থের বৃদ্ধি কামনা থাকে, তবে বাস্তত্তবনের চারিদিকে সমানভাবে ভূমি বর্দ্ধিত করিবে। কোন কারণ বশে যদি একদিক্ বর্দ্ধিত করিতে হয়, তবে পৃষ্ঠ বা উত্তর্মিক্ বাড়াইবে। বাস্তবিক বাস্তর মাত্র কোন একটী দিক্ বর্দ্ধিত করা উচিত নহে, তাহাতে দোষ স্পর্শে। বাস্ত যদি পূর্ব্ধিদকে বৃদ্ধি পায়, তবে মিত্র বৈর হয়, দক্ষিণে বাড়িলে মৃত্যু ভয়, পশ্চিমে অর্থনাশ এবং অগ্নিকোণে মনস্তাপ হইয়া থাকে।

বাস্তগৃহের ঈশাণ কোণে দেবমন্দির, অগ্নিকোণে রন্ধন-গৃহ, নৈধা তকোণে ভাও ও উপস্থারাদি গৃহ এবং বায়ুকোণে ধনাগার ও ধান্তাগার নির্মাণ করিতে হয়। বাস্তর পূর্বাদি দিক সকলে জল থাকিলে প্রদক্ষিণক্রমে এই সকলগুলি হইয়া থাকে যথা,—স্বতহানি, অগ্নিভয়, শক্রভয়, স্ত্রীকলহ, স্ত্রীদোষ, নির্দ্ধনতা, কথন বা ধনবৃদ্ধি ও স্বতবৃদ্ধি। যাহা পক্ষীর নীড়নিচিত কিম্বা ভয়, শুক্ষ, দয় অথবা যাহা দেবালয় ও শাশানের উপর উৎপয় হইয়াছে যাহা ক্ষীরযুক্ত ধব, বিভীতক এবং অরণি ( যজ্জকার্চ ) এই সমস্ত বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অন্তান্ত বৃক্ষ গৃহনির্মাণার্থ ছেদন করিবে। রাত্রিকালে বৃক্ষের বলিদান ও পূজা করিয়া পরদিন প্রভাতে প্রদক্ষিণান্তে বৃক্ষচ্ছেদন করিবে। ছিয় বৃক্ষ য়াদি উত্তর বা পূর্বাদিকে পড়ে, তবে প্রশস্ত। ইহার বৈপরীত্যে অশুভূত্বয় । বৃক্ষচ্ছিয় করিলে সেই ছিয় স্থানের বর্ণ যদি অবিক্বত থাকে, তবে তাহা

শুভকর এবং সেই বৃক্ষই গৃহনির্মাণের উপযোগী। ছেদনের পর বৃক্ষের সারভাগ যদি পীতবর্ণ হয়, তবে বৃক্ষের উপর গোধা আছে, জানিবে। উহা মঞ্জিষার আভাযুক্ত হইলে ভেক, নীলবর্ণ হইলে সর্প, অরুণবর্ণ হইলে সরুট, মুদেগর আভাবিশিষ্ট্র হইলে প্রস্তর, কপিলবর্ণ হইলে ইন্দুর এবং থজোর আয় আভাযুক্ত হইলে তাহাতে জল আছে বুঝিরে।

ভাগ্যলক্ষী লাভ করিতে ইচ্ছা থাকিলে, বাস্তভ্রন মধ্যে প্রবেশ করিয়া ধান্ত, গো, শুরু, অগ্নি ও দেরতাদিগের উপরিভাগে শয়ন করিবে না। বংশের (কড়ি কাঠের) নিম্নে শয়ন করা অবিধেয়। উত্তর-শিরা, পশ্চিম শিরা, নগ্ন বা আর্দ্রচরণ হইয়া কথন শুইবে না। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় গৃহ সকল নানা পুল্পে সাজাইবে, তোরণ বন্ধন করিবে, জলপূর্ণ কলস দারা শোভিত করিয়া রাখিবে, ধূপ, গন্ধ ও বলিদারা দেবতাগণের প্রতিপূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণগণ দারা মঙ্গলধ্বনি করাইবে।

গ্রুড়পুরাণে বাস্ত সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে গৃহারন্তের পূর্ব্বে বাস্তমগুলের পূজা করিতে হয়, তাহাতে গৃহহ কোন বিম্ন ঘটে রা। বাস্তমগুল একাণীতি পদ হইবে, ঐ মণ্ড-লের ঈশান কোণে বাস্তদেবের মন্তক, নৈর্মতে পাদদয় এবং বায়ু ও অগ্নিকোণে হস্তদয় কয়না করিয়া বাস্তর পূজা করিবে। আবাস-গৃহ, বাসবাটী, পুর, গ্রাম, বাণিজ্যস্থান, প্রাসাদ, উপবন, হর্গ, দেবালয় এবং মঠের আরম্ভকালে বাস্ত্যাগ ও বাস্তপূজা আবশ্রুক।

প্রথমতঃ মণ্ডলের বহির্ভাগে দ্বাত্রিংশৎ দেবতার আবাহন ও পূজা করিয়া তাহার মধ্যে ত্রমোদশ দেবতার আবাহন ও পূজা করিতে হয়। উক্ত দ্বাত্রিংশৎ দেবতার নাম যথা—ঈশান, পর্জ্জ্য, কয়ন্ত, ইন্দ্র, স্থ্য, সত্য, ভৃগু, আকাশ, বায়, পূষা, বিতথ, গ্রহক্ষেত্র, যম, গন্ধর্বর, ভৃগু, রাজা, মূগ, পিতৃগণ, দৌবারিক, স্থত্রীব, পুষ্পদন্ত, গণাধিপ, অস্তর, শেষ, পাদ, রোগ, অহিমুখ্য, ভল্লাট, সোম, সর্প, অদিতি ও দিতি।

ইহার পর মণ্ডলমধ্যে ঈশান কোণে আপঃ, অগ্নিকোণে সাবিত্র, নৈথ ত কোণে জয় ও বায়ুকোণে য়ড় এই চারি দেবতার পূজা করিতে হইবে। মধ্যস্থ নব পদের মধ্যে ব্রহ্মার পূজা শেষ করিয়া পরে নিমোক্ত মণ্ডলাকার অষ্ট দেবতার পূজা করিতে হয়। পূর্বাদি দিকে একাদিক্রমে দেই অষ্টদেবতার পূজা করা কর্ত্তব্য। অষ্টদেবতার নাম যথা—অর্থামা, সবিতা, বিবস্বান, বির্ধাধিপ, মিত্র, রাজযক্ষা, পৃথীধরঃ ও অপবৎস এই সকল দেবতাকে যথাক্রমে প্রণবাদি নমঃ অস্তে পূর্বাদিকে, অগ্নিকোণে, দক্ষিণদিকে, নৈথ তিকোণে, পশ্চিমদিকে, বায়ুকোণে, উত্তর্নিকে,

হুর্গ নির্মাণ করিতে হইলেও গৃহাদি নির্মাণের ন্থায় একাশীতি পদ বাস্তমগুল করিতে হইবে। ইহাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে। বাস্তমগুলের ঈশান কোণ হইতে নৈশ্বতি কোণ পর্য্যস্ত এবং অগ্রিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যস্ত স্থ্রপাত করিয়া হুইটী রেখা আন্ধিত করিয়ে। এই রেখার নাম বংশ। একাশীতি পদ বাস্তমগুলের বহির্ভাগস্থ ছাত্রিংশৎ পদের মধ্যে য়ে পঞ্চপদে অদিতি, দিতি, ঈশ, পর্জ্জন্ত ও জয়ন্ত এই পঞ্চদেবতা আছে, হুর্গের একাশীতি পদ বাস্তমগুলে দেই পঞ্চ, ঐ পঞ্চদেবতার স্থলে অদিতি, হিমবান্, জয়ন্ত, নায়িকা ও কালিকা এই পঞ্চদেবতা বিশুস্ত হইবে। অপর সপ্রবিংশতি পদে গদ্ধর্ম প্রভৃতি হইতে সর্পরাজ পর্যান্ত যে সপ্রবিংশতি দেবতা, তাহারস্থলে অন্ত কোন দেবতার নাম পরিবর্ত্তিত হইবে না। গৃহ ও প্রাসাদনির্মাণে এই ছাত্রিংশৎ দেবতার পূজা করিবে।

বাস্তর সমূথ ভাগে দেবালয়, অগ্নিকোণে পাকশালা, পূর্বদিকে প্রবেশনির্কাপথ ও যাগমগুপ, ঈশান কোণে পট্রস্ত্রস্কু
গন্ধপুলালয়, উত্তরদিকে ভাগুারাগার, বায়ুকোণে গোশালা,
পশ্চিমদিকে বাভায়নয়ুক্ত জলাগার, নৈশ্ব তকোলে সমিধকুশ
কাষ্ঠাদির গৃহ ও অস্ত্রশালা, আর দক্ষিণদিকে মনোরম অতিথিশালা নির্মাণ করিবে। উহাতে আসন, শ্যা, পাহকা, জল,
অগ্নি, দীপ এবং যোগ্য ভৃত্য রাখিবে। গৃহ সকলের সমস্ত অবকাশ ভাগ সজল কদলীবৃক্ষ ও পঞ্চবর্ণ কুসুম দারা স্থুশোভিত
করিতে হইবে।

বাস্তমগুলের বহির্ভাগে চতুর্দিকে প্রাকার নির্দ্ধাণ করিবে। ইহা উর্দ্ধে পঞ্চহন্ত পরিমিত হইবে। এইরূপে চারিদিকে বন উপবন দারা শোভিত করিয়া বিষ্ণুগৃহ নির্দ্ধাণ করিবে।

প্রাসাদাদি নির্মাণে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমগুল করিয়া তাহাতে বাস্তদেবের পূজা করিতে হইবে। ঐ বাস্তমগুলের মধ্যগত পদচতুইয়ে ব্রহ্মা ও তংসমীপস্থ প্রতিপদম্বয়ে অর্য্যমাদি দেবগণের পূজা করিবে। বাস্তমগুলের ঈশানাদি চারিকোণগত চারিটা পদে এক একটা কর্ণরেখা পাতন দ্বারা অর্দ্ধ জন্ধ ভাগে বিভক্ত করিবে ও প্রতি কোণে কুইটা করিয়া আটটা পদ করিবে। ঐ আট পদে ঈশানাদি কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া শিখা প্রভৃতি দেবতা স্থাপন করিতে হইবে। ঐ দেবগণ এবং উহার পার্শ্বন্থ প্রতিপদ্দ্রে অন্তান্ত দেবগণের পূজা করিতে হয়।

এইরপে চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমণ্ডল করিয়া ঈশানাদি চারিকোণে
চরকী, বিদারী, পৃতনা ও পাপরাক্ষমী এই চারি দেবতাকে
পূজা করিবে। পরে বহির্ভাগে ঈশানাদি ও হেতুকাদি দেবের
পূজা করিতে হইবে। হেতুকাদিগণের নাম যথা—হেতুক,
বিপুরাস্তক, অগ্নি, বেতাল, যম, অগ্নিজ্বির, কালক, করাল ও

একপাদ। ইহাদিগের পূজান্তে ঈশানকোণে ভীমরূপ, পাতালে প্রেতনায়ক ও আকাশে গদ্ধমালী ও ক্ষেত্রপালের পূজা করিবে। বাস্তর বিস্তার পরিমাণ দারা দৈর্ঘ্য পরিমাণকৈ গুণ করিবে। এই গুণফলই 'বাস্তরাশি' বা বাস্তক্ষেত্র ফল হইবে। এই বাস্তরাশিকে আট দারা ভাগ করিবে। উহার ভাগ-শেষাশ্বকে 'আর' বলে। পুনর্বরার ঐ বাস্তরাশিকে আট দিরা গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহাকে দাতাইশ দিয়া ভাগ করিবে। ঐ শেষাশ্বকে 'বাস্তনক্ষত্ররাশি' বলে। ঐ ভাগশেষ বাস্তনক্ষত্ররাশিকে আট দারা হরণ করিবে। উহার হৃত শেষাশ্বকে 'বায়' বলে। ঐ বাস্তনক্ষত্ররাশিকে চারি দারা গুণ করিয়া ঐ গুণফলকে নয় দারা হরণ করিবে। উহারে হৃত শেষাশ্বকে থাকিবে, তাহার নাম 'স্থিতি'। এই স্থিতি আন্ধ দারাই বাস্তমগুলের অংশ নির্ণীত হইবে। ইহাই দেবল ঋষির মত।

উক্ত বাস্তরাশিকে আট দারা গুণ করিলে যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে 'পিগুল্ক' বলে। ঐ পিগুল্ককে চৌষট্ট দিয়া ভাগ করিলে যে অঙ্ক অবশিষ্ঠ খুন্ধকিবে, তাহা দারা গৃহস্বামীর জীবন এবং ঐ পিগুল্ককে পাঁচ দিয়া ভাগ করিলে যাছা ভাগশেষ থাকিবে, তাহা দারা গৃহস্বামীর মরণ নির্ণয় করিবে। এইরূপ ক্রমে আয়, ব্যয়, স্থিতি, জীবন ও মরণ নির্ণীত হয়।

বাস্তব ক্রোড়ে গৃহ করিবে। কিন্তু পৃষ্ঠে করিবে না।
বাস্তদেব সর্পাকারে পতিত ও বামপার্শ্বে শয়ান থাকেন, ইহার
অন্তথা হয় না। গৃহ এবং প্রাসাদের দারকরণের নিয়ম যথা—
সিংহ কন্তা তুলা রাশিতে অর্থাৎ ভাম্ব আখিন কার্ত্তিক এই
তিন মাসে প্রকাদিকে মন্তক, উত্তরদিকে পৃষ্ঠ, দক্ষিণদিকে ক্রোড়
ও পশ্চিমদিকে চরণ রাথিয়া বাস্তনাগ শয়ান থাকেন। ঐ তিন
মাসে দক্ষিণ্টিকে, উত্তরদারী গৃহ করিবে।

নুজ্বলে বাস্তব্যাগের বিষয় বলা যাইতেছে। বৃশ্চিক, ধনু ও মকর রাশিতে অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মার এই ক্রিন্ মাসে বাস্তনাগের শির দক্ষিণে, পৃষ্ঠ পূর্ব্বে, ক্রোড় পশ্চিমে ও পাদ উত্তরে থাকে। এ নিমিত্ত ঐ সময়ে পশ্চিমদিকে পূর্বহারী গৃহ করিবে। কুন্ত, মীন, মেষ রাশিতে অর্থাৎ ফান্তন, চৈত্র ও বৈশাথ এই তিন মাসে বাস্তনাগের পশ্চিমে মন্তক, দক্ষিণে পৃষ্ঠ, উত্তরে ক্রোড় ও পূর্ব্বে পদ থাকে। এইকালে উত্তরদিকে দক্ষিণহারী গৃহ করিবে। বৃষ, মিথুন ও কর্ক ট রাশিতে অর্থাৎ ক্রৈট্, আয়াঢ় ও শাবণ মাসে বাস্তনাগের মন্তক উত্তরে, পৃষ্ঠ পশ্চিমে, ক্রোড় পূর্বে এবং পদ দক্ষিণে থাকিবে। এইকালে পূর্ব্বাদিকে পশ্চিমহারী গৃহ করিবে। গৃহের হার যে পরিমাণে দীর্ঘ হইবে, তাহার আর্দ্ধ পরিমাণে হারের বিস্তার করিবে। এইরূপ অন্তহার বিশিষ্ট গৃহ নির্মাণ করা কর্তব্য। বাস্তনাগ যে মাসে যে দিকে

পৃষ্ঠ করিয়া শায়িত থাকে, সেই মাসে সেই দিকে প্লব অর্থাৎ (জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ নিম্ম) করিয়া গৃহের অঙ্গনভূমি নির্মাণ করিবে। বাটীর ঈশানকোণ প্লব হইলে পুত্র হানি হয়। এইরূপ দক্ষিণ প্লব হইলে বীর্যহীনতা, অগ্লিকোণ প্লব হইলে বন্ধন, বায়ুকোণ প্লব হইলে পুত্র ও স্কৃতিপ্রিলাভ, উত্তর প্লব হইলে রাজভয় এবং পশ্চিম প্লব হইলে পীড়া, বন্ধন ইত্যাদিরূপ কল ঘটে। গৃহের উত্তরদিকে দার করিলে রাজভয়, পুত্র-বিনাশ প্রভৃতি নানারূপ অশুভ ফল ঘটিয়া থাকে।

এক্ষণে পূর্বহারী গৃহের ফল বলিতেছি। গৃহের পূর্বাদিকে দার করিলে অগ্নিভয়, বহু কন্সালাভ, ধনপ্রাপ্তি, মানর্দ্ধি, পদায়তি, রাজ্যবিনাশ, রোগ প্রভৃতি ফল হইয়া থাকে। গৃহদায় নির্ণয় বিষয়ে ঈশান অবধি পূর্ব্ব পর্যান্ত দিগ্ভাগকে পূর্ব্বদিক, আয় হইতে দক্ষিণ পর্যান্ত দক্ষিণদিক, নেঋত অবধি পশ্চিম পর্যান্ত পশ্চিমদিক, এবং বায়ু হইতে উত্তর পর্যান্ত উত্তরদিক্ নামে নির্দিষ্ট হয়। বাটীর চারিদিক্ অস্টভাগ করিয়া দার প্রস্তুত করিবার ফলাফল জানিতে পারিবে।

বাস্তবাটীর পূর্ব্বদিকে অশ্বত্ম, দক্ষিণে প্লক্ষ, পশ্চিমে শুগ্রোধ, উত্তরে উড়ুম্বর এবং ঈশানকোণে শাল্মলী বৃক্ষ রোপণ করিবে। এই বিধি অনুসারে গৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণে বাস্তদেব অর্চিত হইলে সর্ব্ববিদ্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়। (গরুড়পু° ৪৬ অ°)

এতজ্ঞিন মৎস্থপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, দেবীপুরাণ, যুক্তিকল্পতক, বাস্তকুণ্ডলী প্রভৃতি প্রস্থে বাস্ত সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, বাহল্য ও পুনক্তি বোধে সেই সেই প্রস্থের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল না। [গৃহ, প্রাসাদ ও বাটী শব্দ দেখ]

এছাড়া বহু প্রাচীন গ্রন্থে বাস্ত্বনির্মাণ-প্রণালী লিপিবদ্ধ হইরাছে, তন্মধ্যে বিশ্বকর্মরচিত বিশ্বকর্মপ্রকাশ ও বিশ্বকর্মীয় শিল্পশাস্ত্র, ময়দানবরচিত ময়শিল্প ও ময়মত; কাশ্রপ ও ভরদ্বাজরচিত
বাস্ততত্ত্ব, বৈথানস ও সনৎকুমার রচিত বাস্ত্রশাস্ত্র, মানবসার বা
মানসার বাস্ত্র, সারস্বত, অপরাজিতাপ্চছা বা জ্ঞানরত্নকোষ, হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, ভোজদেব রচিত সমরাঙ্গণস্ত্রধার, স্ত্রধারমগুনরচিত বাস্ত্রসার বা রাজবল্লভমগুন, সকলাধিকার, মহারাজ শ্রুমন
লাহ শঙ্কর রচিত বাস্ত্রশিরোমণি প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য।
এতত্তির বাস্ত্রমাগ, বাস্তপুজাদি সম্বন্ধেও বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচিত
দেখা যায়। যথা—

করণাশঙ্কর ও কুপারামরচিত বাস্তচন্দ্রিকা, নারায়ণ ভট্ট-রচিত বাস্তপুরুষবিধি, যাজ্ঞিকদেবকুত বাস্তপুজনপদ্ধতি, শাকলীয় বাস্তপুজাবিধি, বাস্কদেবের বাস্তপ্রদীপ, রামকৃষ্ণ ভট্টকৃত আখ-লায়নগৃহোক্ত বাস্কশান্তি, শৌনকোক্ত বাস্তশান্তিপ্রয়োগ, দিনকর ভটের বাস্তশান্তি, স্মার্ত রবুনন্দনের বাস্তবাগতত্ত্ব, টোডরানন্দের বাস্তদৌথ্য।

বাস্ত্রক (ফ্লী) বাস্ত এব বাস্ত-স্বার্থে কন্। শাকভেদ।
চলিত বেতো শাক বা বেতুয়া শাক। (Chenopodium album) মহারাষ্ট্র—চকবত। কর্ণাট—চক্রবর্ত্ত।

"তণ্ডুলীয়ক জীবন্তী স্থানিষধকবাস্তকৈঃ।" ( স্প্রক্রজ ১০১৯ )
ভাবপ্রকাশের মতে এই বাস্তক শাক ব্রস্থ ও দীর্থপত্র ভেদে

ছই প্রকার। চক্রদন্ত মতে ইহার রয় পাকে লঘু, প্রভাবে
ক্রমিনাশক এবং মেধা অগ্নি ও বলকর। ইহা ক্ষারযুক্ত হইলে
ক্রমিন্ন, মেধ্য, ক্রতিকর এবং অগ্নি ও বলবৃদ্ধিকর। রাজনিঘন্ত,
মতে ইহার গুণ—মধুর, শীত, ক্ষার, ঈরদন্ত, ত্রিদোষন্ন,
রোচন, জরন্ন, অর্শোন্ন, এবং মলমূত্রশুদ্ধিকর। অত্রিসংহিতার
মতে বাস্তক শাক মধুর, হৃত্য এবং বাত, পিত্ত ও অর্শোরোগের
হিতকর।

"বাস্তকং মধুরং হাল্যং বাতপিত্তার্শসাংহিতম্।" ( অত্রিসং° ১৬অ॰ ) স্থ্রুতসংহিতায় ইহার গুণসম্বন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে— । "কটুর্বিপাকে ক্রমিহা মেধাগ্নিবলবর্দ্ধনঃ।

সক্ষারঃ সর্বনোষত্রঃ বাস্তকো রোচকঃ সর: ॥"

( সুশ্রুত স° ৪৬ অ° )

২ জীবশাক। ৩ পুনর্নবা। ( বৈছকনি°)

বাস্তকশাকট (ক্নী) বাস্তকশাকক্ষেত্র। (রাজনি°)
বাস্তকাকার (স্ত্রী) পট্টশাক, চলিত পাটশাক। (বৈছকনি°)
বাস্তকালিঙ্গ (পুং) তরমুজনতা, চলিত তরমুজ। (পর্য্যায়মু°)
বাস্তিকী (স্ত্রী) চিল্লীশাক। (রাজনি°)

বাস্তকর্মন্ (ক্নী) বাস্ত আরন্তে অমুর্ন্তের কার্যা। বাস্তপ (ত্রি) বাস্ত-পা-ক। বাস্তপতি, বাস্তপুরুষ, বাস্তর অধিষ্ঠাত্রীদেবতা।

"বান্তব্যায় চ বান্তপায় চ নমঃ" ( শুক্লযজু° ১৬।৩৯ )
'বান্তপায় বান্তং গৃহভূবং পাতি বান্তপাং' (বেদদীপ॰ )
বাস্ত্ৰপাৱীক্ষা (স্ত্ৰী) বান্তনো পৰীক্ষা। বান্তৰ পৰীক্ষা,
শুভাশুভ স্থিৰকৰণ, কোন্ বান্ত শুভ, কোন্ বান্ত শুভভ

তাহার নির্ণয়। [ বাস্ত দেখ। ]

বাস্ত্রপূজা (স্ত্রী) বাস্তপুরুষের বা বাস্তদেবতার পূজা। নবগৃহ

প্রবেশে বাস্তপূজা বা বাস্তযাগের বিধি আছে। [বাস্তবাগ দেখ।]

শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার প্রারম্ভেও বাস্তপুরুষের পূজা করিতে হয়।
তবে সে পূজার বড় একটা বিশেষত্ব নাই। সাধারণ নিরমেই
তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তবে বাস্তপূজার আর একটা নির্দিষ্ট
প্রশস্ত দিন আছে; সে দিন পৌষমাসের সংক্রান্তি। এই পৌষসংক্রান্তি দিনে হিন্দু সাধারণ মধ্যে এই বাস্তপূজাপদ্ধতি প্রচলিত

দেখা বায়। তবে অস্থান্ত স্থান অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশে বিশেষতঃ পূৰ্ববন্ধ অঞ্চলেই এই পূজার কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব আছে।

এই সংক্রান্তি দিনে একদিকে যেমন পিষ্টক-পায়সাদির প্রচুর আয়োজন,অন্তদিকে তেমনি আবার বাস্তপূজার সমারোহ। প্রায় প্রতি গ্রামেই বাস্তপূজা করিবার এক একটা প্রশন্ত স্থান আছে। তাহাকে খোলা বলে। এই বাস্তখোলায় গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া গিয়া বিশেষ সমারোহে বাস্তপূজা করিয়া আইসে অথবা স্থানভেদে প্রতি বাড়ীতে প্রত্যেক গৃহস্থই নিজ গৃহমধ্যে কিংবা নিজ বহির্বাটীস্থ কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে বাস্তপূজা নির্বাহ করে।

এই বাস্তপূজা প্রায়শঃ জিয়ল বৃক্ষমূলে হয়। কোন কোন ধোলায় অতি প্রাচীন এক একটা জিয়ল বুক্ষ আছে, এবং কোথায় বা এই বুক কিংবা ইহার শাখা আনিয়া খোলায় পুতিয়া পূজা করে। পূজা করিবার পূর্বাদিন হইতেই বৃক্ষমূলে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, এই বেদির উপর ঘটস্থাপনাস্তে ঘটের চারি-**मिटक ठाउँटनत्र खँ** छि ছড़ारेश त्मत्र । वाञ्चटवित्र अनिविद्रत মৃত্তিকা দারা এক কুন্তীর প্রস্তুত করিতে হয়। এই কুন্তীর পূজক পুরোহিতের দক্ষিণদিকে থাকে। পূজার সমারোহ অনুসারে কুন্তীরের তারতম্য হয়। যে যেথানে পূজার বিশেষ ঘটা হয়, সেই সেইখানেই এই কুন্তীর অতি বুহদাকারে নির্মিত হইয়া থাকে। শক্তি অনুসারে যোড়শ উপচারে বা দশোপচারে পূজাকার্য্য নির্বাহ হয়। এই পূজায় ছাগ বলি হইয়া থাকে। ছাগবলির পর কচ্ছপ বলি হয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিবিধ কচ্ছপই বলি হইয়া প্রাকে। যেখানে ছাগ বলি না হয়, সেখানে অস্ততঃ কচ্চপ-বলি ছইবেই। এই সকল বলির পর শেষে সেই কুন্ডীরবলি হয়। স্থানভেদে এই পূজায় বাতোত্তম ও আমোদ-উৎসব যথেষ্ঠই ছইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে বাস্তপূজা গৃহ মধ্যেই হয়। গৃহের একটা খুঁটী বাস্তখুঁটী বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট থাকে। এ খুঁটীতেই প্রতি বৎসর বাস্তপূজা হয়। এরপ পূজায় বিশেষ কোন ঘটা নাই। বাস্ত খুঁটীকে সিন্দ্রাদি দ্বারা স্থসজ্জিত করিয়া তাহাতেই সাধারণ নিয়মে নৈবেভাদি দ্বারা পূজা হইয়া থাকে।

বাস্ত্রযাপ (পুং) বাস্তপ্রবেশনিমিত্তকঃ যাগঃ। বাস্তপ্রবেশ-নিমিত্তক যাগবিশেষ। নৃতন গৃহে প্রবেশ করিতে হইলে বাস্ত-যাগ করিয়া প্রবেশ করিতে হয়। এই যক্ত করিয়া গৃহপ্রবেশ করিলে বাস্তব দোষ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্ম নৃতন বাটী যাইতে হইলে বাস্ত্রযাগ করিয়া যাওয়া উচিত। বাস্তব্যাগের-বিধান এথানে অতিসংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

বাস্ত সম্বন্ধীয় সকল কার্য্যেই বাস্ত্রযাগ করিতে হয়, নৃতন

বাসগৃহে গমনকালে একাশীতি পদ বাস্ত্যাগ এবং নৃতন দেবগৃহ প্রতিষ্ঠার সময় চতুঃষষ্টি পদ বাস্ত্যাগ বিধেয়।

"চতুঃষষ্টিপদং বাস্ত সর্বাদেবগৃহং প্রতি।

একাশীতিপদং বাস্ত মান্নুযং প্রতিসিদ্ধিদ্য ॥" ( বাস্তবাগতত্ত্ব অকালে বাস্তবাগ করিতে নাই, জলাশর প্রতিষ্ঠা বা নবগৃহ প্রতিষ্ঠাকালে বাস্তবাগ করিবার বিধান আছে, স্থতরাং জ্যোতিবোক্ত গৃহপ্রবেশ বা গৃহারস্ভোক্ত দিনে বা জলাশর প্রতিষ্ঠোক্ত দিনে করিতে হয়। এইজন্ত জ্যোতিষে বাস্তবাগের দিনাদি পৃথক্রপে উল্লেখ নাই। [ দিনাদির বিষয় গৃহ ও বাটী শব্দেখ ]

বাস্ত্রযাগবিধান – যে দিন বাস্ত্রযাগ করিতে হইবে, তাহার পূর্কদিন যথাবিধানে কর্ত্তা ও পুরোহিত উভয়ই সংযত হইয়া থাকিবেন। বাস্ত্রযাগ করিতে হইলে হোতা, আচার্য্যা, ব্রহ্মা ও সদস্ত এই চারিজন ব্রাহ্মণ আবশুক, স্মৃতরাং ঐ চারিজন ব্রাহ্মণই সংযত হইয়া থাকিবেন। গৃহে ষেস্তলে বাস্ত্রযাগ হইবে, সেইস্থলে একটা বেদী প্রস্তুত করিতে হয়। এই বেদীর বেধ একহাত এবং দীর্ঘ ও প্রস্থ চারিহাত প্রমাণ হইবে। এই বেদীর উপর গোময়াদির লেপ দিয়া পরিস্কৃত হইলে উহার উপর ঘটস্থাপন করিতে হয়। বাস্ত্রযাগ করিবার কালে ইহার অঙ্গীভূত নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের বিধান আছে।

যেদিন বাস্ত্যাগ হইবে, সেইদিন প্রাতঃকালে যজ্ঞমান প্রাতঃক্ত্যাদি সমাপন করিয়া প্রথমে স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবেন। স্বস্তিবাচন যথা—ওঁ কর্ত্তব্যেহন্দিন্ বাস্ত্যাগকর্দ্মণি ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং ওঁ পুণ্যাহং, এই বলিয়া তিনবার আতপতভূল ছড়াইয়া দিতে হয়। ওঁ কর্ত্তব্যেহন্দিন্ বাস্ত্যাগকর্দ্মণি ওঁ ঋদ্ধির্তবস্তোহধিক্রবস্ত ওঁ ঋদ্ধাতাং ওঁ শ্বস্তি ভবস্তোহধিক্রবস্ত ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ও স্বস্তি। তৎপরে ওঁ স্বস্তি নাইন্দ্রঃ, ইত্যাদি ও পরে 'স্ব্যাংদোমোযমংকালঃ' মন্ত্র পাঠ করিবেন। সামবেদী হইলে সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমিত্যাদি মন্ত্র পঠি করিবেন। পরে স্ব্যার্ঘ্য ও গণপত্যাদি পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবেন।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক-দেবশর্মা ( দ্বিজ ভিন্ন হইলে
অমুক দাস প্রভৃতি হইবে ) নবগৃহপ্রবেশনিমিত্তক এতদাস্ত
সর্ব্বদোযোগশমনকামঃ গণপত্যাদি-দেবতাপূজাপূর্ব্বক-বাস্ত্বযাগকর্মাহং করিষ্যে। যে কোশান্ত্র সঙ্কন করা হইয়াছিল সেই
জল ঈশানকোণে ফেলিয়া বেদানুসারে সঙ্কন্নস্ক পাঠ করিতে
হয়। যজুর্ব্বেদী হইলে ওঁযজাগুতোদুরং ইত্যাদি সামবেদী

হইলে ওঁ দেবোবো ত্রবিণোদাঃ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবেন। এইরূপে বাস্ত্রযাগের সঙ্কর করিয়া নান্দীমুখ আছের সঙ্কর করিতে হইবে।

বিষ্ণুরোং তৎসদোমত অমুকে মাদি অমুকে পক্ষে অমুকতিথো অমুক-গোত্তঃ প্রীঅমুক-দেবশর্মা এতদাস্তদোষোপশমনকামঃ বাস্ত্যগাকর্মাভ্যুদয়ার্থং গোর্য্যাদি বোড়শমাত্কাপূজা
বসোধ রাসম্পাতনায়ুয়্যস্কুজপাভ্যুদয়িকশ্রাদ্যকর্মাণ্যহং করিষ্যে,
এইরূপ সঙ্কল্প করিবে, পরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে সঙ্কলস্কু পাঠ
করিতে হয়।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা ও মঠপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে বাস্ত্র্যাগ হইলে সঙ্কলবাক্য একটু পৃথক হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপে তিথ্যাদি উল্লেখ করিয়া দেবপ্রতিষ্ঠা হইলে "এতদ্বাস্ত্রপশমনদেবপ্রতিষ্ঠা-কন্মাভ্যাদয়ার্থং" মঠপ্রতিষ্ঠা হইলে এতদ্বাস্ত্রপশমন মঠপ্রতিষ্ঠা কন্মাভ্যাদয়ার্থং সগণাধিপত্যাদির্বাপে সঙ্কল্প করিতে হয়।

এইরূপে দঙ্কর করিয়া যে দকল ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন, তাহাদিগকে বরণ করিয়া দিতে হইবে। বরণকালে প্রথমে গুরুবরণ করিয়া তৎপরে অন্ত বরণ করা বিধেয়। ব্রতী ব্রাহ্মণ যথাবিধি আচমন করিয়া উপবেশন করিলে কৃতী তাঁহাকে বলিবেন —ওঁ সাধুভবানাস্তাং, ব্রতী—ওঁ সাধ্বহমাদে এইরূপ প্রতি বাক্য বলিবেন, তৎপরে ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং, এই কথা বলিলে পর ওঁ অর্চ্চয় এইরূপ বলিবেন। তৎপরে ভাঁহাকে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত ও অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দিয়া বরণপ্রণালী অনু-সারে তাঁহার দক্ষিণ জামু ধরিয়া এইরূপ বাক্য করিবেন। বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমন্ত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্মা বাস্তদোষোপশমনকামঃ মৎসঙ্গল্লিতবাস্ত্যাগকর্মাণি ব্রহ্মকর্মকরণায় সমুক শ্রীঅমুক দেবশর্মাণমেভির্গন্ধাদিভিরভার্চ্চ্য ভবস্তমহং বুণে, এই বলিয়া তাঁহার দক্ষিণ জাত্ম পরিত্যাগ করিবেন, পরে ব্রতী ওঁ বুতোহস্মি বলিবেন। পরে কৃতী করজোড়ে বলিবেন, ২থাবিধি মৎসঙ্গলিতবাস্তযাগকর্মণি ব্রহ্মকর্ম কুরু, তৎপরে তিনি বলিবেন, ওঁ যথাজ্ঞানং করবানি। এইরূপে প্রথমে ব্রহ্মবরণ করিয়া তৎপরে এইরূপ প্রণালীতে হোতবরণ, আচার্য্যবরণ ও সদস্থবরণ করিতে হইবে। এই তিনটী বরণবাক্যে কিছু বিশেষ নাই. কেবল হোতবরণস্থলে হোতৃকর্মকরণায়, আচার্য্যবরণস্থলে আচার্য্যকর্মাকরণায় ভবন্তমহং বুণে, এইরূপ বলিতে হইবে।

কৃতী এইরূপে বরণ করিয়া পরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। ব্রতিগণ যথাবিধানে এই যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। কর্মাকর্তা যদি পুরুষ হয়, তাহা হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ক্রিতে হয়, স্ত্রীলোক হইলে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে নাই। বাস্ত্যাগের জন্ম যে বেদী করা হইয়াছে, সেই বেদীতে ৫টা ঘট ও একটা শান্তিকলস স্থাপন করিতে হয়। ঘট ও কলস জলদারা পূর্ণ করিয়া তত্ত্পরি পঞ্চ পল্লব এবং অথও ফল ও শান্তিকলসে পঞ্চরত্ব নিক্ষেপ করিয়া উহা বস্ত্রদারা আচ্ছাদন করিতে হইবে, পরে হোতা পঞ্চগব্যের পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে উহা শোধন করিয়া নিমোক্ত মন্ত্রে কুশোদক দিতে হয়। মন্ত্র—

ওঁ দেবশু তা সবিতুঃ প্রসবে অধিনোর্বাহ্নভ্যাং পুষ্ণো হন্তাভ্যাং হন্তমাদদে। পরে পঞ্চাব্য ও কুশোদক একত্র করিয়া গায়ত্রী-পাঠপূর্ব্বক বেদীতে সেক করিতে হয়। তৎপরে যষ্টিকধান্ত, হৈমন্তিকধান্ত, মুদল, গোধুম, খেতসর্বপ, তিল ও যব মিশ্রিত জলদারা পুনর্বার বেদী সেক করিতে হয়।

বাস্ত্যাগের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়ি দ্বারা বাস্তমগুল প্রস্তুত করিতে হয়, ঐ বাস্তমগুলে পূজা করিতে হয়। বেদীর পূর্বাংশে মগুল করিবার স্থানে ঈশানকোণ হইতে মগুলের চতুদ্ধোণে থদিরের শঙ্কু (খোটা) চারিটী ক্রমশঃ নিমোক্ত মন্ত্রে পূতিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ বিশস্ত তে তলে নাগা লোকপাল\*চ কামগা:।

অম্মিন্ প্রাসাদে তিগ্রন্ত আয়ুর্বলকরাঃ সদা ॥

তৎপরে মাষভক্ত বলি (একটী সরায় মাসকলাই হরিদ্রাও

দধি) লইয়া এই ময়ে দিতে হইবে।

ওঁ অগ্নিভ্যোহপ্যথ সর্পেভ্যো যে চান্তে তৎসমাশ্রিতাঃ। তেভ্যো বলিং প্রযক্ষামি পুণ্যমোদনমুক্তমম্॥

এইরপে অগ্নি সর্প প্রভৃতিকে মাযভক্ত বলি দিয়া প্রোথিত শঙ্কুচ্চুইরমধ্যে বাস্তমণ্ডল প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডলের কোণ-চতুইরে বস্ত্রমাল্য সমন্থিত কলস চতুইর এবং মধ্যে ব্রশ্নঘট স্থাপন করিবে। এইরপে ঘটস্থাপন করিয়া পার্শ্বের ঘটে নবগ্রহের পূজা ও পূর্ব্বাদিদিকে পুনর্বার ভূতাদিকে মাযভক্ত বলি দিতে হইবে।

ওঁ ভূতানি রাক্ষ্যা বাপি যেংত্র তিষ্ঠস্তি কেচন। তে গহন্ত বলিং সর্ব্বে বাস্তগহ্রাম্যহং পুনঃ॥

উক্তপ্রকার বলি দিয়া যথাবিধানে সামাতার্য্য ও তাসাদি করিতে হয়। এই সময় ভৃতগুদ্ধি করা আবশুক।

তৎপরে মণ্ডলে ঈশানাদি পঞ্চাজারিংশৎ দেবতার এবং
মণ্ডলপার্শ্বে স্কলাদি অন্ত দেবতার সংস্থাপন চিন্তা করিয়া যথাশক্তি
ইহাদের পূজা করিতে হয়। ঈশ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহ তিন্ঠ তিন্ঠ
অত্রাধিন্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ, এইরূপে আবাহন করিয়া
পূজা করিতে হয়। এতৎপাত্যং ওঁ ঈশায় নমঃ এইরূপে পাতাদি
উপচার দারা পূজা করিতে হয়।

ঈশাদি পঞ্চত্থারিংশদেবতা—> ঈশ, ২ পর্জ্বস্তু, ও জয়স্তু, ৪ শক্রু, ৫ ভাস্কর, ৬ সত্য, ৭ ভূশ, ৮ ব্যোমন্, ৯ অগ্নি, ১০ পূষন, ১১ বিতথ, ১২ গৃহক্ষত, ১৩ যম, ১৪ গন্ধর্ম, ১৫ ভূঙ্গ, ১৬ মৃগ, ১৭ পিতৃগণ, ১৮ দৌবারিক, ১৯ স্থগ্রীব, ২০ পুল্পদন্ত, ২১ বরুণ, ২২ অস্ত্রর, ২৩ শোষ, ২৪ পাপ, ২৫ রোগ, ২৬ নাগ, ২৭ বিশ্বকর্মন, ২৮ ভল্লাট, ২৯ যজেশ্বর, ৩০ নাগরাজ, ৩১ শ্রী, ৩২ দিভি, ৩৩ আপ, ৩৪ আপবৎস, ৩৫ অর্য্যমন, ৩৬ সাবিত্র, ৩৭ সাবিত্রী, ৩৮ বিবস্বৎ, ৩৯ ইন্দ্র, ৪০ ইক্রাত্মজ, ৪১ মিত্র, ৪২ রুদ্র, ৪৩ রাজ্যক্ষন, ৪৪ ধরাধর, ৪৫ ব্রহ্মন্, এই ৪৫ দেবতা।

স্কলাদি অষ্ট দেবতা—১ স্কল, ২ বিদারী, ৩ অর্য্যমন্, ৪ পূতনা, ৫ জন্তক, ৬ পাপরাক্ষমী, ৭ পিলিপিঞ্জ, ৮ চরকী।

এই সকল দেবতাপূজার পর মণ্ডলমধ্যন্থিত ব্রহ্মবটে পশ্চালিখিত দেবতাদিগের যোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়।
দেবতা যথা—বাস্থদেব, লক্ষ্মী ও বাস্থদেবগণ, ও বাস্থদেবায়
নমঃ এইরূপে বাস্থদেবাদির পূজা করিতে হয়। তৎপরে
'ওঁ সর্কলোকধরাং প্রমদারূপাং দিব্যাভরণভূষিতাং ধরাং
পৃথিবীং' এইরূপ ধ্যান করিয়া 'ওঁ ধরারৈ নমঃ' এইরূপ ধরার
পূজা করিতে হইবে। পরে ওঁ সর্কদেবময়হরয়ে নমঃ, ওঁ বাস্তপুরুষায় নমঃ ইহাদিগেরও পূজা করিতে হইবে।

তৎপরে ব্রহ্মঘটে আতপত পুল দিয়া কুন্তমধ্যে বিশুদ্ধল, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং পূর্ব্বোক্ত ষষ্টিকধান্তাদির বীজ নিক্ষেপ করিয়া কুন্তমূথে প্রলম্বিত রক্তস্থ্রের সহিত বর্দ্ধনী (বদনা) স্থাপন করিবে। এই কুন্তে চতুর্মৃথ দেবতাকে আবাহনপূর্ব্বক বিশেষরূপে পূজা করিতে হয়।

পরে পঞ্চকুন্ডের পূর্বোত্তর ভাগে ঈশানকোণে দধ্যক্ষত-বিভূষিত শান্তিকলস স্থাপন করিবে। ঐ কলদের মুথে আত্র, আশ্বথ, বট, পাকুড় ও যক্তডুমুর এই পঞ্চপল্লব এবং বস্তু দিয়া ভাহার উপর নবশরাতে ধাত্য ও ফল এবং কুন্তমধ্যে পঞ্চরত্ন প্রক্ষেপ করিবে, পরে এই মন্ত্র পড়িয়া উহা স্থাপন করিতে হয়।

ওঁ আজিছাং কলসং মহ তা বিশত্তিদ্দবঃ পুনরুর্জানিবর্ত্তস্থ সানঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী,পুনর্মা বিশতাদ্রয়ি।

ওঁ বৰুণভোত্তমসদি বৰুণশু স্বন্তসৰ্জনীয়ঃ। বৰুণশু ঋত সদস্তি বৰুণশু ঋত সদনমসি বৰুণশু ঋত সদনীমাসীদ।

ওঁ গঙ্গাতাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সমুজাশ্চ সরাংসি চ।
সর্ব্বে সমুজাঃ সরিতঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
আয়ান্ত যজমানস্ত ত্রিতক্ষয়কারকাঃ।

ঐ কুন্তমধ্যে অধস্থান, গজস্থান, বল্মীক, নদীসঙ্গম, হ্লদ, গোকুল, রথ্য (চত্তর বা উঠান) এই সপ্তস্থানের মৃত্তিকাও ঐ কুপ্তমধ্যে নিক্ষেপ করিতে হয়।

এইরূপ পূজাদি করিয়া হোম করিতে হয়। মণ্ডলের

পশ্চিমে হোতার সন্মুখভাগে হস্তপ্রমাণ স্থণ্ডিল করিয়া বিরূপাক্ষ জপান্ত কুশণ্ডিকা করিতে হইবে। এই সময় চরুপাক করিতে হয়। পরে প্রকৃত কর্মারক্তে সমিধ অগ্নিতে দিয়া মধুমিশ্রিত মৃত হারা মহাব্যান্ততিহোম বিধেয়। এই হোম যথা— প্রজাপতিশ্ব ব্যায়ত্রীছন্দোহগ্নিদেবতা মহাব্যান্ততিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁভূঃ স্বাহা।

প্রজাপতিশ্ব ষিকৃষি কৃছলো বায়ুদে বিতা মহাব্যাছতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা।

প্রজাপতি খ বিরম্ব ষ্টু প্ছলঃ প্র্যোদেবতা মহাব্যাছতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।

তৎপরে সন্থত, তিল, যব, বা যজ্ঞভুমুরের সমিধ দারা পূর্ব্বোক্ত ঈশাদি ধরাধর পর্যান্ত চতুশ্চমারিংশৎ পূজিত দেবতাদিগের প্রত্যেককে ওঁ ঈশানায় স্বাহা এইক্রমে আছতিদারা হোম করিয়া ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা এই মন্ত্রে একশত বার আছতি
দিবে। তৎপরে পূর্বক্রমে স্কলাদি অপ্তদেবতার এবং বাস্থদেবাদি
(লক্ষীভিন্ন) চতুর্ম্মুথ পর্যান্ত ষড়দেবতার প্রত্যেককে দশ দশ
আছতিদারা হোম করিবে। তৎপরে ম্বতমধুম্ফিত গাঁচটা
বিকলে দারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবে। মন্ত্র ঘথা—

- >। ওঁ বাস্তোম্পতে প্রতিজানীহস্মান্ স্থপ্রবেশাহনমীরো ভবানঃ। যত্তেমহে প্রতিতরো জুবস্ব শরোভবদ্বিপদে শং চতু-ভাদে স্বাহা।
- ২। ওঁবাস্তোম্পতে প্রতরণো ন এধি গয়ক্ষা নো গোভির-খেভিরিন্দ্রো। অজরাসস্তে সথে স্থাম পিতেব পুত্রান্ প্রতিতরো জুষস্ব স্বাহা।
- ও বান্তোম্পতে স্থ্যয়া শংবাতে স্মীক্ষীম হিরণয়য়া
  গাতুমত্যা। পাহি ক্ষেয়্মৃতয়ো গেবরং য়ৄবং পতিস্বস্থিতিঃ
  সদা নঃ স্বাহা।
- ৪। ওঁ অমীবহা বাস্তোম্পতে বিশ্বারূপাণ্যাবিশন্ স্থা
   শ্বসেব এধি নঃ স্বাহা।
- ৫। ওঁ বাস্তোম্পতে ধ্রবাস্ত্নাং সত্রং সোম্যানাং। দ্রপ্সো-ভেত্তা পুরাং শাশ্বতীনামিলোমুনীনাং স্থা স্বাহা।

তৎপরে ও অগ্নয়ে ষিষ্টিকতে স্বাহা এই মন্ত্রে ঘৃতদারা হোম করিয়া তদনস্তর মহাব্যাহ্বতিহোম পর্য্যস্ত প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিয়া উদীচ্য কর্ম্ম করিতে হইবে। এই উদীচ্য কর্ম্মের পর কদলীপত্রে পায়স ৫০ ভাগ করিয়া জলের ছিটা দিয়া এম পায়সবলিঃ ও ঈশায় নমঃ ইত্যাদিক্রমে চরকী পর্য্যস্ত পূজিত দেবতাদিগকে পায়স দিবার পর আচার্য্য পূর্ব্বমূথে উপবিষ্ট সপত্নীক যজমানকে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া শান্তিকলসন্থিত জলদারা অভিষেক করিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ সুরাম্বাসভিষিঞ্জ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা:। বাস্থদেবো জগরাথন্তথা সন্ধর্যণঃ প্রভুঃ॥ প্রতামশ্চানিকদ্ধশ্চ ভবস্ত বিজয়ায় তে। আখণ্ডলোহগ্নিৰ্ভগবান যমো ৰৈ নৈশ্ব তন্তথা।। वक्र १ भवनरे १ व धना धाक्र छथ। भिवः। ব্ৰহ্মণা সহিতঃ শেষো দিক্পালাঃ পান্ত তে সদা॥ কীত্তিৰ্লন্নীৰ্গ তিমে ধা পৃষ্টি: শ্ৰদ্ধা ক্ষমা মতি:। বদ্ধিল জ্জা বপুঃ শান্তিস্তৃষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ॥ এতাস্থামভিষিঞ্জ দেবপত্নাঃ সমাগতাঃ। আদিত্যশচন্দ্রমাভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ। গ্রহাস্থামভিষিক্ত রাহুঃ কেতুক্ত তর্পিতাঃ। ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এব চ। দেবপজ্যো ক্রমা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ব্বশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ। ঔষধানি চ রত্নানি কালস্থাবয়বাশ্চ যে। সরিতঃ সাগরাঃ শৈলান্তীর্থানি জলদা নদাঃ॥ দেবদানবগন্ধর্কা যক্ষরাক্ষসপরগাঃ। এতে ত্বামভিষিঞ্জ ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে ॥" এই মন্ত্রে সপত্নীক যজমানকে শান্তি দিবে।

শান্তির পরে কর্করীর (বদ্না) স্ত্রযুক্ত নাল দ্বারা জলধারা দিয়া মণ্ডলের বা বাস্তর অগ্নিকোণে হস্তপ্রমাণ স্থানে চারি অঙ্গুলি মৃত্তিকা খনন করিয়া গর্ত্ত করিবে, ঐ স্থানে গোময় লেপন করিয়া বিশুদ্ধ হইলে আচার্য্য পূর্ব্বমুথে উপবেশন করিয়া চতুর্ম্মুথ ব্রম্মাকে চিন্তা করিবেন, তৎপরে বাভাদি সহকারে বাস্তমণ্ডল হইতে ব্রম্মঘট নিম্নোক্ত মন্ত্রে তুলিয়া এই স্থানে আনিতে হইবে।

মন্ত্র যথা—ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণম্পতে দেব্যজস্তুত্তে হ্বামহে উপপ্রয়ান্ত মক্তঃ স্থানবইন্দ্রপ্রাশুর্ভবা সচা।

তৎপরে আচার্য্য জামু পাতিয়া কুন্তুসমীপে উপবেশন করিয়া ঘটমধ্যে জল লইয়া বরুণের উদ্দেশে অর্য্য প্রদান করিবেন। অর্য্য মন্ত্র—

ওঁ আঘাহি ভগবন্দেব তোগমূর্ত্তে জলেশ্বর। গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং পরিতোষায় তে নমঃ॥

ওঁ নমো বরুণায়। পরে কর্করীর জল, অগ্য জল ও ব্রহ্মঘটের জল দিয়া ঐ গর্ত্ত পুরণ করিয়া ওঁ এই মন্ত্রে শুরু পুন্প
নিক্ষেপ করিবে। (এই পুন্স দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে শুভ এবং
বামাবর্ত্ত হইলে অশুভ) তৎপরে নৃতন একখান ইষ্টক লইয়া
নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রোথিত করিবে। মন্ত্র—

ওঁ ইষ্টকে ত্বং প্রযক্তেষ্টং প্রতিষ্ঠাং কারস্বাম্যহম্।

দেশস্বামি পুরস্থামি গৃহস্থামিপরিগ্রহে।
মন্ত্র্যধনহস্ত্যধপশুর্দ্ধিকরীভব ॥
ওঁ যথাচলোগিরিমে কি হিমবাংশ্চ যথাচলঃ।
তথা স্বমচলোভূসা তিষ্ঠ চাত্র শুভার মে॥
এই থাতে পঞ্চরত্ন, দধ্যোদন, এবং শালি, ও ষ্টিকধান্ত,
মুগ, গোধুম, সর্বপ, তিল ও যব নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ মুত্তিকা

তৎপরে আচার্য্য বাস্তমগুলে পূজিত দেবতাদিগকে জলদারা নিম্নোক্ত মন্ত্রে বিসর্জন করিবেন। মন্ত্র—ওঁ বাস্তদেবগণাঃ সর্ব্বে পূজামাদায় যাক্তিকাৎ।

মন্ত্র—ও বাস্তবেবগণাঃ সবের সুজামানার বাজ্জিব ইষ্টকামপ্রসিদ্ধার্থং পুনরাগমনায় চ॥

দারা ঐ থাত পূরণ করিতে হইবে।

ওঁ ক্ষমধ্বং, এইরূপে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণাস্ত করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমত অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথোঁ শ্রীঅমুক দেবশর্মা কঠৈতৎ বাস্ত্রযাগকর্মণ: প্রতিষ্ঠার্থং
দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনং (বা তন্মূল্যং রজতাদিকং) শ্রীবিষ্ণু
দৈবতমর্চিতং যথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।
তৎপরে বৃত হোতা, আচার্য্য প্রভৃতিকে বরণের দক্ষিণান্ত
করিয়া সেই দক্ষিণা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। পরে অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিতে হইবে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাস্তযাগ চতুঃষষ্টিপদ ও একাশীতিপদ এই গ্লই প্রকার। যে পদ্ধতি অভিহিত হইল, তাহা চতুঃষষ্টিপদ বাস্তযাগবিষ্মক। একাশীতিপদ বাস্তযাগ প্রায় এই পদ্ধতির অমুরূপ, কেবল পূজাকালে কতকগুলি দেবতা তিন্ন, তদ্ভিন্ন আরু সকল প্রায় একরূপ।

একাশীতিপদ বাস্ত্রযাগ প্রয়োগ—পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অন্ত্র্যারে স্বান্তবাচন সংকল্প প্রভৃতি সকল করিয়া মণ্ডল করিবার স্থানে শঙ্কুচতুষ্টয় আরোপণ ও মাযভক্ত বলি দিবার পর পঞ্চবর্ণ গুড়িদ্বারা একাশীতিপদ বায়ুমণ্ডল অন্ধিত করিতে হইবে। মণ্ডলের
বহির্ভাগে মাযভক্ত বলি দিবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ ভূতানি রাক্ষ্যা বাপি যেহত্র তিষ্ঠস্তি কেচন। তে গৃহস্ত বলিং সর্ব্বে বাস্তগৃহ্লাম্যহং পুনঃ॥"

এই সকল দেবতার পূজায় হোম ও পায়স বলির প্রয়োজন।
মণ্ডল ও দেবতার প্রভেদ ভিন্ন সমস্তই পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে করিতে হইবে। এই জন্ম আর কিছু বিশেষভাবে লিখিত
হইল না। ঈশাদি চরকী পর্যান্ত দেবতার পরিবর্তে শিখী
প্রভৃতি পাপরাক্ষদী পর্যান্ত দেবতার পূজা হইবে, এই মাত্র
প্রভেদ। ইহাতে বাস্তদেবাদি দেবতারও পূর্ব্বের স্থায়
পূজা হইবে।

বাস্ত্রযাণের বেদীতে পঞ্চবর্ণ গুড়িছারা যে বাস্তমণ্ডল অন্ধিত করিতে হয়, তাহা চতুঃষষ্টিপদ বাস্ত্রযাণে একপ্রকার এবং একাশীতিপদ বাস্ত্রযাণে ভিন্ন প্রকার। এই হুই মণ্ডলের বিষয় ফ্রধাক্রমে লিখিত হইতেছে।

# চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমশুল—

পূর্ব্বান্থ পুরোহিত বেদীর পূর্ব্বাংশে মধ্যন্থলে মণ্ডল অন্ধিত করিবেন। (স্তায় খড়ির দাগ দিয়া লইয়া ঘর করিলে ঘর সকল ঠিক হয়।) প্রথমে হস্তপ্রমাণ স্থানের চারিপার্শ্বে হস্তপ্রমাণ স্থান চারিটা দাগ দিয়া চতুক্ষোণ মণ্ডল করিবে। ঐ স্থাকে হই ভাঁজ করিয়া মধ্যন্থল নির্ণয়পূর্ব্বক পূর্ব্বপশ্চিমে এবং উত্তরদক্ষিণে হইটা সরলরেখা টানিলে ৮টা ঘর হইবে। পরে মধ্যরেখার উভয় পার্শ্বে তিন তিনটা রেখা পূর্ব্বপশ্চিমে টানিয়া ঠিক ঐ ভাবে আর ৬টা সরলরেখা টানিবে। তাহা হইলে পার্শ্বরেখার সহিত পূর্ব্বপশ্চিম ১টা এবং উত্তরদক্ষিণে ১টা সরলরেখা অন্ধিত করায় সমভাগে ৬৪টা ঘর নির্শ্বিত হইবে।

তৎপরে মণ্ডলের ঈশান ও নৈঋতিকোণস্থিত ঘর ছুইটীর ঈশান ও নৈঋতিকোণাভিমুখে বক্ররেখা এবং বায়ু ও অগ্নিকোণ-স্থিত ঘরে বায়ু ও অগ্নিকোণাভিমুখে বক্ররেখা ট্রানিবে, ইহাতে ঘর ৪টা অর্দ্ধেক অর্দ্ধেক হিসাবে ৮টা হুইবে। অর্দ্ধণদ বলিতে এ অর্দ্ধেক ঘর, একপদ বলিতে একটা ঘর এবং দিপদ বলিতে উপরনীত ছুইটা ঘর, এবং চতুষ্পদ বলিতে উপর নিম ছুইটা ও তৎপার্মবর্ত্তী ছুইটা এই চারিটা ঘর বুঝায়।

পূর্ব্বাস্থকর্ত্তা শুক্র, কৃষ্ণ, পীত, রক্ত ও ধূম এই পঞ্চবর্ণের গুড়ি লইয়া ঈশানকোণ হইতে আরস্ত করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর এই চতুর্দিক্ লইয়া পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থিত গৃহের উত্তরপশ্চিমাবশিষ্ঠ অর্দ্ধপদ যথাক্রমে গুণ্ডিকা পরিচালন করিবে। মণ্ডলের মধ্যে কেবল ২৮টী ঘর খালি রাথিতে হইবে।

যে দেবতার যে গৃহ, তাহার নাম এবং ঐ গৃহে যে বর্ণের গুঁড়ি লাগিবে, নিমে তাহার উল্লেখ করা গেল, ঐ সকল মরে নিমোক্ত প্রণালী অনুসারে গুড়ি দিয়া গেলে এই মণ্ডল প্রস্তুত হইবে।

ঈশানকোণস্থিত ঘরের উপর অর্দ্ধাংশে ঈশ, গুরু, অর্দ্ধপদ অর্থাৎ ঈশানস্থান, শ্বেতবর্ণ অর্দ্ধগৃহ (॥॰), উহার দক্ষিণপার্শ্বে পর্জ্জ্য, পীত, একপদ (২) তদ্দিশে জয়, ধুম, দ্বিপদ (৪) শক্র পীত, একপদ। (৫) ভাস্কর, রক্তবর্ণ, একপাদ (৬) সত্য, শুক্ল, দ্বিপদ (৮) ভূশ, শুকু, একপদ, (১) অগ্নিকোণে—ব্যোম, কৃষ্ণ, অর্দ্নপদ (॥॰) অগ্নি, রক্ত, অর্দ্নপদ (॥॰) পূষণ, রক্ত, একপদ। (১১) বিতথ, ক্লঞ্চ, দ্বিপদ (১৩) গৃহক্ষত, শ্বেত, একপদ, (১৪) যম কুষ্ণ, একপদ (১৫) গন্ধৰ্কা, পীত, দ্বিপদ (১৭) ভূঙ্গ, শ্ৰাম, একপদ, নৈশ্র তিকোণে—মুগ, পীত, অর্দ্ধপদ (॥॰) পিতৃ, শ্বেত, অর্দ্ধপদ (॥॰) নৌবারিক, শুক্ল, একপদ (২০) স্থগ্রীব, রুষ্ণ, দ্বিপদ (২২) পুষ্পদন্ত পীত, একপদ (২৩) বরুণ, শুক্ল, একপাদ (২৪) অসুর, রুষ্ণ, দ্বিপদ ( ২৬ ) শোষ, নানাবর্ণ, একপদ (২৭) বায়ুকোণে—পাপ, শ্রাম, অর্দ্ধপদ (॥०) রোগ, শ্রাম, অর্দ্ধপদ (॥०) নাগ, রক্ত, একপদ (২৯) বিশ্বকর্মা, পীত, দিপদ (৩১) ভল্লাট, পীত, একপদ (৩২) যজেশ্বর, শুক্ল, একপদ (৩৩) নাগরাজ, খেত, দ্বিপদ (৩৫) শ্রী, পীত, একপদ (৩৬) পুনরায় ঈশানকোণে দিতি, কুষ্ণ, অৰ্দ্ধপদ (॥॰)।

এই প্রকারে চতুর্দিকের ঘরে উক্তর্রপে পঞ্চবর্ণের শুড়ি দেওয়া হইলে পূর্ব্বাদিকের পর্জ্জিতার ২ সংখ্যক পীতগৃহের নিয়গৃহে আপ, শুরু, একপদ (৩৭) চারিসংখ্যক জয়, ধূয়, দ্বিপদের নিয়ে তৃতীয় পদে আপবৎস, পীত, একপদ (৩৮) তাহার দক্ষিণে ৫ এবং ৬ সংখ্যক গৃহের নিয়ের চারিবরে অর্যামা, রক্তবর্ণ, চতুম্পদ (৪২) ৮ম সংখ্যক সত্য, শুরু, দ্বিপদগৃহের নীচে সাবিত্রী, শুরু, একপদ (৪৩) ৯ম সংখ্যক ভৃশপদের নিয়ে সাবিত্র, রক্ত, একপদ (৪৪) গৃহক্ষত, যম ১৪, ১৫ সংখ্যক ঘরের নিয়ে বিবম্বৎ, রুষু, চতুম্পদ (৪৮) ২০ দৌবারিক শুরু, একপদের নিয়ে ইন্দ্রাম্মন্ত্রক্র, একপদ (৫০) প্রকাদন্ত বরুণ ২৩, ২৪ পদের নিয়ে ইন্দ্রাম্মন্তর্কর্ণ, চতুম্পদ (৫৪) ২৬ অম্বর দিপদের নিয়ে রাজ্যক্রা, পীত, একপদ (৫৫) ২৭ শোষ, নানাবর্ণ, একপদের নিয়ে রুদ্র, শুরু, একপদ (৫৬) ভল্লাট, যজ্জেশ্বর ৩২, ৩৩ পদের নিয়ে ধরাধর, পীত, চতুম্পদ (৬৬) মধ্যস্থলে ব্রহ্মা, রক্ত, চতুম্পদ (৬৪) ।

মণ্ডলের বাহিরে অষ্টদিকে পুত্তলিকা করিতে হইবে।
ঈশানকোণে চরকী ক্ষণা পুত্তলিকাকার। (১) পূর্বে স্কন্দ পীত। (২) অগ্নিকোণে বিদারী ক্ষণা। (৩) দক্ষিণে অর্য্যমা রক্তা। (৪) নৈখাতে পুত্তনা ক্ষণা (৫) পশ্চিমে জন্তক ক্ষণ। (৬) বায়ুকোশে পাণরাক্ষমী ক্ষণা (৭) উত্তরে পিলি-পিঞ্জ ক্ষণ (৮)।

উক্ত প্রণালী অনুসাবে চতুঃষ্টিপদ বাস্তমণ্ডল নির্মাণ

করিতে হইলে কাগজে উহা এই নিয়মামুদারে লিথিয়া লইয়া পরে তাহা দেখিয়া অন্ধিত করিলে স্থবিধা হয়। একাশীতিপদ বাস্তমগুল—

চতুঃষষ্টি পদ বাস্তমগুল হইতে ইহার বাহা বিশেষ আছে, তাহাই লিখিত হইল। স্কুতরাং এই বাস্তমগুল অন্ধিত করি-বার সময় চতুঃষষ্টিপদ বাস্তমগুল একবার দেখা আবশুক।

এই বাস্তমগুলে পূর্ব্বপশ্চিমে ও উত্তর দক্ষিণে দশ দশটী সরল রেখা টানিবে। ভাহা হইলে প্রতি পংক্তিভে নরটীর হিসাবে ৯ পংক্তিভে ৮১টী বর হইবে। তৎপরে পূর্বাশুক্তা পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি লইয়া ঈশানকোণ হইতে দক্ষিণাবর্ত্তকমে বর পূরণ করিবেন। ইহাতে অর্দ্ধপদ নাই।

ঈশানকোণ গৃহে শিখী, রক্ত, একপদ ( > ) তাহার দক্ষিণে পর্জ্ঞান, পীত, একপদ ( ২ ) জয়য়, গুল্ল, বিপদ ( ৪ ) কুলিশার্ধ, পীত, দ্বিপদ (৬) প্র্য্য, রক্ত, দ্বিপদ (৮) সভ্য, শ্বেত, দ্বিপদ (১০) ভূশ, পীত, দ্বিপদ (১২) আকাশ, গুল্ল, একপদ (১০) অগ্নিকোণে—বায়ু, ধূম, একপদ (১৪) পূষণ, রক্ত, একপদ (১০) বিতথ, গুলাম, দ্বিপদ (১৭) গৃহক্ষত, শ্বেত, দ্বিপদ (১৯) যম, রুষণ, দ্বিপদ (২০) গৃহক্ষত, শ্বেত, দ্বিপদ (১৯) যম, রুষণ, দ্বিপদ (২০) সুগা, পীত, একপদ (২০) নৈশ্বতিকোণে—স্থগ্রীব, শ্বেত, একপদ (২০) শ্বেপন্ত, রক্ত, দ্বিপদ (৩১) বরুণ, শ্বেত, দ্বিপদ (৩৯) প্র্যুক্তনেল—পাপ, রক্ত, একপদ (৪০) বোগ, ধূম, একপদ (৪১) ম্ব্যু, শ্বেত, দ্বিপদ (৪০) ভল্লাট, পীত, দ্বিপদ (৪৫) সোম, গুলু, দ্বিপদ (৪০) ভল্লাট, পীত, দ্বিপদ (৪৫) সোম, গুলু, দ্বিপদ (৪০) ভল্লাট, পীত, দ্বিপদ (৪৫) সোম, গুলু, দ্বিপদ (৪০) জলাট, গ্রাম, একপদ (৫১) ও দিন্তি, গ্রাম, একপদ (৫২)।

এইরূপে পঞ্চবর্ণ গুড়িদারা চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত হইলে পর অবশিষ্ট উনত্রিশটী দরে পূর্বাদিক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে অন্ধিত করিতে হয়।

পর্জন্ম একপদের নিমে আপ, খেত, একপদ (৫৩) তৎপার্শ্বে জয়ন্ত দিপদের নিমে আপবৎস, পৌর, একপদ (৫৪) তাহার দক্ষিণে কুলিশাস্থ্য স্থ্য, সত্য পদত্ররের নিমে পাশাপাশি অর্থমা, পাওর-বর্ণ, ত্রিপদ (৫৭) ভূশ দিপদের নিমে ইন্দ্রাত্মজ, পীত, একপদ (৫৮) আকাশ একপদের নিমে সাবিত্র, রক্ত, একপদ (৫৯) গৃহক্ষত, যম, গন্ধর্ব তিনটী গৃহের নিমে পাশাপাশিরূপে বিবস্থৎ, রক্ত, ত্রিপদ (৬২) ভূজরাজ দিপদের নিমে বির্ধাধিপ, পীতবর্ণ, একপদ (৬২) মৃগ একপদের নিমে জয়, খেত, একপদ (৬৪) পুস্পদন্ত, বরুণ, অস্বর, পাশাপাশি ত্রিপদের নিমে মিত্র, ওক্ক, ত্রিপদ (৬৭) শোষ দিপদের নিমে রাজযক্মা, পীত, একপদ (৬৮) রোগ, এক-পদের নিমে রুদ্রে, ওক্ক, একপদ (৬৯) ভলাট, সোম, সূর্প ত্রিপদের নিমে পাশাপাশি পৃথ্বীধর, খেত, ত্রিপদ ( ৭২ ) মধ্যস্থলের নয়টা গৃহে ব্রহ্মা, রক্তবর্ণ, নবপদ (৮১)।

উক্তরূপে ৮১টী ঘর পূরণ করিয়া মণ্ডলের বাহিরে চারি-কোণে চারিটী পুত্তলিকার স্তায় অন্ধিত করিবে। ঈশানকোণে চরকী রক্তবর্ণা। (১) অগ্নিকোণে বিদারী রুষ্ণবর্ণা (২) নৈশ্বতি-কোপে পূতনা শ্রামবর্ণা (৩) বায়ুকোণে পাপরাক্ষসী গৌরবর্ণা (৪)।

উক্তরপে মণ্ডল নির্দাণ করিয়া ঐ মণ্ডলে উল্লিখিত দেবতা-দিগের পূজা করিতে হয়। বাসগৃহপ্রতিষ্ঠান্তলে একাশীতিপদ বাস্তমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস্তমাগ করিবে।

ৰাস্তযাগতত্ত্ব লিখিত আছে যে, যদি ৰাস্তযাগে এই মণ্ডল নিৰ্ম্মাণ করিতে অসমৰ্থ হয়, তাহা হইলে শালগ্ৰাম-শিলাতে ঐ সকল দেবতার পূজাদি করিবে।

"মণ্ডলকরণাসামর্থ্যে শালগ্রামসমীপে সর্ব্বে পূজ্যাঃ। শালগ্রামশিলারপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ। তত্র দেবাস্করাঃষক্ষা ভূবনানি চতুর্দ্ধশ॥" (বাস্তবাগতস্ব)

এই বিধান অসমর্থপক্ষে জানিতে হইবে। উক্তরূপ মণ্ডল করিয়াই বাস্তথ্য করা বিধেয়। বাস্তথাগের শেষে দানাদি ছারা বান্ধনদিগকে পরিতোষ করিবে। পুরেমহিত সর্বোষধি ছারা ষজমানের শান্তিবিধান করিবেন। এইরূপে বাস্তথ্য করিকে বাস্তব সকল দোষ প্রশমিত হয়।

"ততঃ সর্কোষধিশ্লানং বজমানশু কারয়েৎ।

দ্বিজাংশ্চ পূব্বয়েন্তক্ত্যা যে চান্তে গৃহমাগতাঃ 
এতদ্বাস্ত্ পশমনং কৃষা কর্ম্ম সমাচরেৎ।
প্রাসাদভবনোস্থান প্রারম্ভে পরিবর্তনে ॥
পূরবেশ্মপ্রবেশেষু সর্কদোষাপন্নত্তরে।
ইতি বাস্ত্ পশমনং কৃষা স্ত্রেণ বেষ্টরেৎ॥" ( বাস্ত্যাগতক্ত্ব)

বাস্ত্রযাগ করিলেও গৃহপ্রবেশের যে সকল বিধি আছে, তদনুসারে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়। [ গৃহ ও বাটী শব্দ দেখ ]

বাস্তবস্তক (ক্লী) বাস্তক শাক ৷ (রাজনি°)

বাস্তিবিতা (স্ত্রী) বাস্তবিষয়ক বিতা, বাস্তজান, বে বিতাদার।
বাস্তর সকল বিষয় জানা যায়, তাহাকে বাস্তবিতা কহে।
বৃহৎসংহিতায় ৫৩ অধ্যায়ে বাস্তবিতার বিবরণ বর্ণিত
হইয়াছে। [শিল্পান্ত দেখ।]

বাস্ত্রবিধান (ক্লী) বাস্ত্রনো বিধানং। বাস্তবিষয়ক বিধান, বাস্ত্রবিধি।

বাস্ত্রশান্ত্র (ক্লী) বাস্তবিষয়কং শাস্ত্রং। বাস্তবিষয়ক শাস্ত্র, বাস্ত-বিজ্ঞা, যে শাস্ত্রে বাস্তবিষয়ক উপদেশ আছে। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে বাস্তবিষয়ক সমৃদয় তম্ব অবগত ইইতে পারা যায়। বাস্ত্রসংগ্রহ (পুং) বাস্তশান্তভেদ।

বাস্তহ ( ত্রি ) বাস্ত (নিবিৎ স্থান) হস্তা, নিবিৎ স্থানহননকারী।
"ধেন স্থকেন নিবিদমতি পত্মেত ন তৎ পুনরুপনিবর্ত্তে
বাস্তহমেব তৎ।" ( ত্রতংব্রা° ৩।১১ ) 'বাস্তহমেব' বাস্তশব্দেন
নিবিৎস্থানমূচ্যতে তম্ম স্থানম্ভ শাতকং তৎস্কেং।' ( সায়ণ )

বাস্ত ক ( পুং রী ) বসন্তি গুণা অত্রেতি বস উল্কাণরণেচতি সাধু।
শাকবিশেষ, চলিত বেতুরা শাক। পর্যায়—বাস্ত,, বাস্তক,
বস্তুক, বস্তুক, হিলমোচিকা, শাকরাজ, রাজশাক, চক্রবর্তী।
গুণ—মধুর, শীতল, কার, মাদক, ত্রিদোষনাশক, কচিকর,
জরনাশক, অর্শরোগে বিশেষ উপকারী, মল ও মৃত্রগুদ্ধিকারক। (রাজনি°)

বাস্তেয় (ত্রি) > বন্তিসম্বন্ধী। ২ বন্তসম্বন্ধী। ও বস্তসম্বন্ধী।
৪ বান্তসম্বন্ধী। বন্তো ভবং (দৃতিকুন্ধিকলশিবস্তাস্তাহে চাঞ্ছিল
পা ৪।৩।৫৬) ইতি চঞ্ছা ৫ বন্তিভব। "যা ধমনমন্তা নতো
যদ্ধান্তেয়মূদকং স সমুদ্রঃ" (ছান্দোগ্য° ৩)১৯।২) বন্তিরিব বন্তি
(বন্তেচিঞ্ছা পা ৫।৩)১•১) ইতি চঞ্। ৬ বন্তিসদৃশ।

বাস্তোষ্পতি (পুং) বাস্তোগৃহক্ষেত্রন্থ পতিরধিষ্ঠাতা বাস্তো-শতিগৃহমেধাচ্ছ চ।' ইতি নিপাতনাৎ অলুক্ বত্বঞ্চ, মদ্বা বাস্তম্ভরীক্ষং তম্ম পতিঃ পাতা বিভূছেন' ইতি নিঘন্ট টীকামাং দেবরাজ্যজা' এ।৪।৯) ১ ইক্স। ২ দেবতামাত্র।

"বান্তোপতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ নির্শ্বিতম্।
চাতুর্ব্বগ্জনাকীর্ণং মহুদেবগৃহোল্লসৎ ॥" (ভাগবত ১০।৫০)
ক্ষিঞ্চ নগরগৃহাদৌ বান্তোপতীনাং দেবানাঞ্চ গৃহৈর্বলভীভিশ্চ মালিকাভিশ্চ নির্শ্বিতম্" (স্বামী)

( ত্রি ) ৩ গৃহপালম্বিতা, গৃহের পালনকর্তা।
"বান্ডোপতে প্রতিজানীহুত্মান্" ( ঋক্ ৭।৫৪١১ )
'হে বান্ডোপতে গৃহস্ত পালম্বিতদৈ ব সমুখাংস্বদীয়ান্ স্তোতৃ-

হৈ বাজোলতে সৃহপ্ত পানারতদে ব সম্পাংস্থপায়ান্ স্তে নিতি প্রতিজানীহি।' (সায়ণ)

বাস্তে তি ( তি ) বাস্তোপতি সম্বনীয়। দেবতা সম্বনীয়।
বাস্ত্র ( পুং ) বস্ত্রেণ পরিবৃতো রথঃ বস্ত্র ( পরিবৃতো রথঃ । পা
৪।২।১০) ইতি অণ্ । বস্ত্রাবৃত রথ । (অমর) (ত্রি) ২ বস্ত্রসম্বনী ।
বাস্ত্র ( ত্রি ) বাস্তনি ভবঃ বাস্ত-অণ্ ( ঋত্যবাস্ত্যবাস্তেতি ।
পা ৬।৪।১৭৫ ) ইতি উকারশু কমেন নিপাতনাৎ সাধুঃ ।
বাস্তন্ত ।

বাস্থ (ত্রি) বারি ভিষ্ঠতি হা-ড। জলস্থিত, বিনি জলে অবস্থান করেন।

বাক্সা (পুং) > উন্না। ২ লোহ। (কেচিং) বাক্স মুদ্ধণ্য-হকারমধ্য পাঠই সাধু।

ৰাপা ৰসায়ন ও পদাৰ্থ বিজ্ঞানে বাপা শব্দ বহু অৰ্থে ব্যবহৃত

হয়। ইংরাজী বিজ্ঞানে গ্যাস (gas), ষ্টিম্ (Steam) এবং ভেপার (Vapour) বলিলে যে সকল পদার্থ বুঝার, বাঙ্গালা ভাষার বাঙ্গান্দক তৎ তৎ পদার্থবাচক। বাঙ্গালা ভাষার গ্যাস, ভেপার বাঙ্গিন শন্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গান্দক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঙ্গা পদার্থ-নিচয়ের একটা অবস্থা মাত্র। তরল পদার্থউভাপ সহযোগে বাঙ্গো পরিণত হইয়া থাকে। স্বর্গ, রৌপ্য, তাত্র ও লৌহাদিও উভাপ দারা বাঙ্গো পরিণত হইতে পারে। এইরূপ অর্থে বাঙ্গা শন্দিরী ইংরাজী ভাষায় গ্যাস শন্দের অর্থবাচক। আমরা এস্থলে কেবল জলীয় বাঙ্গোর কথাই বলিব।

"বায়ু-বিজ্ঞান" শব্দে জলীয় বাপের সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। বৃষ্টি ও শিশির শব্দেও জলীয় বাচ্পের সম্বন্ধে বহুল আলোচনা পরিলক্ষিত হইবে। আর্দ্র বন্ত্র রৌদ্রে ছড়াইয়া দিলে উহা অচিরে শুক্ষ হইয়া যায়। উহা যে জলবাশি দারা পরিষিক্ত ছিল, সে জল দেখিতে দেখিতে আমাদের চকুর অগোচর হয়, অর্থাৎ জলরাশি বাষ্ণে পরিণত হইয়া বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয়। প্রভাতে কোন একথানি আয়তমুখপাত্রে কিঞ্চিং জল রাখিলে অপরাহে দেখা যাইবে, উক্ত জলের অনেকাংশ কমিয়া গিয়াছে। জলের এইরূপ পরিণতি ইংরাজী ভাষায় "ভেপার" ( Vapour ) নামে অভিহিত হয়। সূর্য্যকিরণে এইরপে প্রতিনিয়ত কি পরিমাণে জলরাশি বাঙ্গে পরিণত হয়, "বায়্বিজ্ঞান" শব্দে জলীয় বাষ্পা প্রকরণে তাহার বিস্তৃত বিবরণ लिशिवक कता रहेबाटह। य जलीव वाष्ट्र हाता व्यमःश यद्वानि পরিচালিত হইতেছে, মানুষের অতি প্রয়োজনীয় অসংখ্য কার্য্য-নিবহ অহনিশ সম্পাদিত হইতেছে, এন্থলে সেই বাম্পের ( Steam ) কথাই বলা মাইতেছে।

অগ্নিসন্তাপে জল কৃটিয়া উঠে। এই ফুটস্ক জলরাশির উপর দিয়া যে জলীয় বাম্পরাশি উদগত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহারই নাম ষ্টিম (Steam)। এই জলীয় বাম্পের ধর্ম ঠিক বামবীয় পদার্থের (gas) ধর্মের অমুরূপ। এই জলীয় বাম্প স্বন্ধ। আকাশের অপেক্ষারুত শীতল বায়্-ম্পর্শে বাম্পরাশি কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হওয়ায় উহা নয়নগোচর হইয়া থাকে। এই বাম্পের শক্তি অসাধারণ। এতদারা অসংখ্য যর পরিচালিত হইতেছে। রেলগাড়ী, ষ্টামার, পাটের কল, সুরুকীর কল, চটের কল, কাপড়ের কল, ময়দার কল প্রভৃতি যে সকল অতি প্রয়োজনীয় য়য় ঘায়া মানবদমাজের অনস্তকার্য্য সমাহিত হইতেছে, এই বাম্পীয় শক্তিই উহার প্রধানতম হেতৃ। এই জসীয়বাম্পের প্রধান ধর্মা স্থিতিস্থাপকতাগুণ-বিশিষ্ট প্রচাপ। এই বাম্পা মথন কোন আবদ্ধ পাত্রে সঞ্চিত করা যায়, তথন সেই পাত্রের সর্বাংশেই উহার প্রচাপ বিস্তৃত হইয়া

পড়ে। ষ্টিম বা জলীয় বাম্পের এই ধর্ম্ম হইতেই একটা প্রবলতর শক্তি উপজাত হয়। এই শক্তি যন্ত্রবিশেষে প্রচালিত হইয়া জগতের অসংখ্য কার্য্য সাধন করিতেছে।

সোর কিরণে জল বাব্দে পরিণত হইয়া থাকে। যে নিয়মে এই কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহা স্বাভাবিক বাব্দোদাম বা (Spontaneous evaporation) নামে অভিহিত। কিন্তু অগ্নিসন্তপ্ত জল ফুটিয়া ফুটিয়া (by ebullition) যে বাক্ষ্প উথিত হয়, তাহাই প্রতীচ্য বিজ্ঞানের ভাষায় সাধারণতঃ ষ্টিম (Steam) নামে অভিহিত। তরল পদার্থগুলি তাপের মাত্রাম্মসারে ক্টুটিভ হইয়া থাকে। পদার্থসমূহের রাসায়নিক উপাদানের পার্থক্যায়্মসারে উহাদের ক্ষেটিনাঙ্কের (boiling point) পার্থক্য মটে। জলের উপরে প্রচাপ, আকর্ষণের পরিমাণ, এবং উহাতে অক্যান্ত পদার্থের বিমিশ্রণ প্রভৃতির অন্ম্যারে ক্ষেটিনাঙ্কের বিনির্গর হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ লবণপরিষিক্ত জল ১০২ ডিগ্রী তাপাংশে, সোরা পরিষিক্ত জল ১১৬ ডিগ্রী তাপাংশে, কার্বনেট অব পটাশ পরিষিক্ত জল ১৩৫ ডিগ্রী তাপাংশে ও চূর্ণ বিমিশ্রিত জল ১৭৯ ডিগ্রী তাপাংশে ক্ষ্টিত হয়।

মুঁসো সমিউর পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, মাটব্লক্ষ পর্বতে ১৮৫ ডিগ্রী তাপাংশে জল ক্ষুটিত হয়। এই পর্বত সমুদ্র সমতল হইতে তিন মাইল পরিমিত উচ্চ। মুঁসো উইসের গণনায় দেখা গিয়াছে যে, পেচিসবডা পর্বতেও ১৮৫ ডিগ্রী তাপাংশে জল ক্ষুটিত হইয়া থাকে। প্রতি ৫৯৬ ফিট উচ্চতায় ১৮ ডিগ্রী করিয়া স্ফোটনাঙ্কের তারতম্য হইয়া থাকে। ধাতব পাত্রে ২১২ ডিগ্রী তাপাংশে এবং শ্লাস পাত্রে ২১৪ ডিগ্রী তাপাংশে ক্ষুটিত হয়। আবার কোন পাত্রের অভ্যন্তর ভাগ কলাই দ্বারা লেপন করিয়া উহাতে ২২০ ডিগ্রী উত্তাপ প্রদান করিলেও জল ক্টিত হইবে না; লবণ, চিনি ও অন্তান্ত পদার্থ বিমিশ্রিত জন পরিক্ষ্ট করিতে অধিক মাত্রায় তাপের প্রয়োজন। মেথে-লিক, ইথিলিক, প্রপ্রিলিক, এবং বুটিলিক ভেদে যে সকল এল-কোহল আছে, উহাদের ক্ষোটনাঙ্কও ভিন্ন ভিন্ন। এই প্রকার হাইডে কার্কন,বেঞ্জোল, টলিওল, জাইলোল প্রভৃতিও ভিন্ন ভিন্ন তাপাংশে ক্ষৃটিত হইয়া থাকে। [জলীয় বাষ্পা সম্বন্ধে অন্তান্ত বিষয় "বায়ুবিজ্ঞান" "রৃষ্টি" ও শিশির শব্দে দ্রষ্টব্য। ]

বাস্প্যন্ত (Steam Engine) বাঙ্গ প্রভাবে চালিত কল।

বর্তুমান সময়ে অধিকাংশ পাঠকই বিবিধ স্থলে ষ্টিম এঞ্জিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এখন আমরা হাটে, ঘাটে, পথে, মাঠে, নগরে, প্রান্তরে সর্ব্বত্রই ষ্টিম এঞ্জিনের বহুল প্রচলন দেখিতে পাইতেছি। কোন্ সময়ে কি প্রকারে কাহাদারা সর্বপ্রথমে ষ্টিম এঞ্জিন আবিষ্কৃত ও প্রবর্ত্তিত হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানিতে কাহার কুতৃহল না জন্মে ? এখন আমরা যাহাকে ষ্টিম এঞ্জিন বলি, পূর্বের উহা "ফায়ার এঞ্জিন" নামে অভিহিত হইত, বাঙ্গালাভাষায় ষ্টিম এঞ্জিন বা ফায়ার এঞ্জিন বাষ্পাযন্ত্র নামে অভি-হিত হইতেছে। কেন না সংস্কৃত ভাষায় বাষ্প্ৰ শব্দে উল্লাও জলীয় বাষ্প( Steam) উভয়ই বুঝাইয়া থাকে। অগ্নিসন্তাপে জল-রাশি হইতে যে বাষ্প উলাত হয় এবং সংক্রদ্ধ পাত্রে সঙ্কীর্ণ চিদ্র-পথে সেই বাষ্প যে প্রবলবেগে বহির্গত হয়, তাহা অতি প্রাচীন-কালেও মানবমণ্ডলীর স্থবিদিত ছিল। খুষ্ট জন্মিবার এক শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন গ্রীস নগরীতে এক প্রকার বাষ্পীয়যন্ত্রের কার্য্য-প্রণালীর কথা প্রাচীন যুরোপের বৈজ্ঞানিক ইতিহাসে লিখিত আছে। ইজিপ্ট ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসেও বিবিধ প্রকার বাষ্প্যস্ত্রের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু বাষ্প্যন্ত্র দারা যে গতি ক্রিয়া নিপ্পাদিত হইতে পারে এবং ইহা যে গতি ক্রিয়ার অতি শ্রেষ্ঠদাধন, ইংলণ্ডের মাকু ইদ অব্ ওয়ার্চেষ্টারের সময়ের পূর্বে কাহারও বিদিত ছিল না। ১৬৬৩ খুষ্টাব্দে তিনি একথানি কুদ্র গ্রন্থ প্রথমন করেন, উহার নাম "A century of the names and scantlings of inventions'। এই গ্রন্থে তিনি জলীয় বাপের গতিক্রিয়া-নিষ্পাদনী শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে উচ্চে জল তুলিবার নিমিত্ত একটা বাষ্প্যন্তের আবিষ্কার করেন। খুষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতি-সাধনকল্পে সবিশেষ চেপ্তা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে ফরাসী বৈজ্ঞানিক স্থপ্রসিদ্ধ পেপিন্ ( Papin ) বাষ্প্যন্তের যথেষ্ঠ উন্নতি-সাধন করেন, ইনি মারবার্গনগরে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন, তৎকালে ফরাসীদেশে ইহার স্থায় স্থাবিজ্ঞ এঞ্জিনিয়ার অন্ত কেহ ছিলেন না। ইনি পিষ্টন ( Piston ) ও সিলিগুার (Cylinder) প্রভৃতি সহযোগে বাষ্পাযন্তের যথেষ্ঠ উন্নতি-সাধন করেন।

পেপিনের প্রবর্তিত ষ্টিম এঞ্জিনের অনেক প্রকার ক্রটি ছিল।
উহা কথনও কার্য্যোপযোগী হয় নাই। টমাস সেভরি নামক
একজন ইংরাজ যে ষ্টিম এঞ্জিন্ নির্ম্মাণ করেন, তন্থারাই সর্বপ্রথমে ষ্টিম এঞ্জিনের ব্যবহার জনসমাজে প্রবর্ত্তিত হয়। ১৬৯৮
খৃষ্টান্দে তিনি ইহা রেজেপ্টরী করেন। এই সকল কল জল তুলিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। অতঃপর আরও অনেক এঞ্জিনিয়ার
নানাপ্রকার ষ্টিম এঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল
যন্ত্র তাদৃশ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ১৭০৫
খুষ্টান্দে ডার্টমাউথ নিবাসী নিউকামেন নামক একজন কর্মকার
একটী নৃতন ধরণের বাষ্পাযন্ত্র নির্মাণ করেন। এই যত্ত্রে বাষ্পারাশি ঘনীভূত করিবার নিমিত্ত অভিনব উপায় বিহিত

হইরাছিল। ডাক্তার হক এ সম্বন্ধে নিউকামেনকে যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করেন। ইতঃপূর্ব্বে সিলিপ্তারের বাহিরে শীতল জল ঢালিয়া দিয়া রাপারাশি ঘনীভূত করিতে হইত। তাহাতে কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু সহসা নির্মাতার হদয়ে এক বৃদ্ধি উদ্ধাসিত হইল। তিনি হঠাৎ এক দিবস সিলিপ্তারের মধ্যে শীতল জল প্রক্ষেপণ করিয়া দেখিলেন, তদ্বারা অতি সহজে ও সম্বরে রাপা ঘনীভূত হয়। ইহাতে বাপের শক্তিবর্দ্ধনের অনেকটা স্থবিধা হইল। এই এঞ্জিন "এটমস্ফেরিক এঞ্জিন" (Atmospheric Engine) নামে অভিহিত হইত। বেইটন, শ্মিটন এবং অস্তান্ত এঞ্জিনিয়ারগণ এই যন্ত্রের বহল উন্নতিসাধন করেন। খুষ্টায় অপ্তাদশ শতান্দে কেবল জল তুলিবার নিমিত্তই এই যন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

ষ্টিম এঞ্জিনের উন্নতিসাধকগণের মধ্যে জেমস্ওয়াটের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি গ্লাসগো নগরে গণিতসংক্রান্ত যন্ত্রাদি মির্মাণ করিতেন। ১৭৬৩ খুষ্টান্দে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটির জনৈক অধ্যাপক ইহাকে একটি "এট্মসফেরিয়া" ইঞ্জিনের আদর্শ মেরামত করিতে প্রদান করেন। ওয়াট এই আদর্শ যন্ত্রটা পাইয়া ইহাদারা নানা প্রকার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, পিসটনের ( Piston ) প্রত্যেক অভিঘাতের নিমিত্ত যে পরিমাণ বাষ্প ব্যয়িত হয়, তাহা সিলিগুরেস্থ বাষ্প অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। ওয়াট এই বিষয় পরীক্ষা করিতে করিতে জলের বাপো পরিণতি সম্বন্ধে বছল ঘটনা সন্দর্শন করি-লেন। তিনি নিজের গবেষণালব্ধ ফলে বিশ্বিত হইয়া ডাক্তার ব্রাকের নিকট স্বীয় গবেষণার বিষয় প্রকাশ করিলেন। এই গুড-সন্মিলনফলে বাষ্পযন্ত্রের অভিনব উন্নতির পথ প্রসারিত হইয়া উঠিল। এই সময় হইতে সিলিগুরের সহিত কন্ডেন-সার (Condenser) নামক একটি আধার সংযোগ করা হয়। এই আধারের সাহায়ে বাষ্প ঘনীভূত হওয়ার উপায় অতি সহজ হয়। এই কন্ডেন্সার একটী শীতল জলাধারের উপর সংস্থাপিত করিয়া ওয়াট বাষ্প ঘনীভূত করার উত্তম বন্দোবস্ত করেন। জলাধারের জল উষ্ণ হওয়া মাত্রই ঐ জল পরিবর্ত্তন করিয়া উহাতে পুনর্কার শীতন জন দেওয়া হইত। এই প্রকারে কন্ডেন্সার সতত শীতল জল-সংস্পৃষ্ট হইয়া বাষ্পরাশিকে সততই ঘনীভূত করিতে সমর্থ হইত।

ওয়াট "এট্মদ্ফেরিক ষ্টিম এঞ্জিনে" আরও বছবিধ উন্নতি-সাধন করেন। অতঃপর আমরা এই বিভাগে কার্টরাইটের (Cartwright) নাম গুনিতে পাই। ইহাদ্বারাও বাষ্প্যস্তের যথেষ্ট উন্নতিসাধিত হয়। কার্টরাইটই প্রথমে ধাতব পিদ্টনের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। ১৭২৫ খুষ্টাফো লিউপোপ হাই- প্রেসার এঞ্জিনের ( High pressure Engine ) স্থাষ্ট করেন।
অতঃপর ষ্টিমার ও রেলওয়ে শকট প্রভৃতি পরিচালনের নিমিত্ত
স্ক্র গণিতবিজ্ঞানের সাহায়েে প্রচ্রতর তথ্য সঙ্কলিত হইয়া
এই সম্বন্ধে এক অভিনব যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বয়লারের
বাপা প্রস্তুত করার শক্তির সহিত বাপ্পীর যানের গতি ও
তরিহিত ভারিছের বিচার অতি প্রয়োজনীয়। ১৮৩৫ খুষ্টাবদ
কাউন্ট্ ডি পেম্বর এতৎসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত সংস্থাপন করেন।
বাম্পাযন্তের অবয়বসমূহের মধ্যে নিম্লিখিত অবয়বগুলিই
প্রধান ঃ—

- ১। চুল্লী ও জলোত্তাপ পাত্র (Furnace and Boiler)
- ২ ৷ বাষ্পপাত্র ও সঞ্চালনদণ্ড (Cylinder and Piston)
- ৩। খনজ্পাধক ও বায়ুনির্যাণ যন্ত্র (Condenser and air-pump)
- ৪। মেকানিজম্ ( Mechanism )
   ইহাদের প্রত্যেকের বহল অঙ্গ উপাঙ্গ আছে। বাহল্য বিবেচনায়
   এইস্থলে সেই সকলের নাম উল্লেখ করা হইল না।

এই বাষ্পযন্ত্র এক্ষণে বিবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। রেলওয়ে-শকট, ষ্টিমার এবং ব্যবসায়ীদের কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ শত প্রকার যন্ত্র এই বাষ্পাশক্তিদারাই পরিচালিত হইতেছে। এক্ষণে তাড়িতশক্তিও এই সকল প্রয়োজনে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। ইলেকট্রিক রেলওয়ে যন্ত্র কালে সর্ব্বত্রই বাষ্পায়রেলওয়ে যন্ত্রের স্থান অধিকার করিবে, এক্ষণে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। [রেলওয়ে দেখ।]

বাস্পাস্থেদ (পুং) গুলুরোগে স্বেদবিশেষ। বাষ্পায়পোত, ১৭৩৭ খুষ্টাব্দে জোনাথান হান একথানি কুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। সেই গ্রন্থে তিনি খ্রীমার প্রস্তুত করার উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বিথিয়াছিলেন। বংসরের পর বংসর চলিয়া গেল, এবিষয় কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না। ১৭৮২ খুষ্টানে এই বিষয় মাকুইস ডি জুফ্রয় জোনাথান হানের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান। ইনি একথানি "ষ্টিম বোট" প্রস্তুত করিয়া সোন নদীর শান্তবক্ষে এক অভিনব নৌচালনবিছা প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার দে চেষ্টা ফলবতী হইল না। ১৭৮৭ খুটানে স্কটলত্ত্রে অন্তঃপাতী দালস্উনটন-নিবাসী মিঃ পেটি ক মিলার একখানি গ্রন্থে এই ঘোষণা প্রচার করেন ষে তিনি ষ্টিম এঞ্জিনের সাহায্যে নৌকা চালাইবেন। এই এঞ্জিনের চাকা থাকিবে, বাষ্পের বলে সেই চাকা প্রবল বেগে ঘুরিতে থাকিবে এবং এই চাকায় নিবদ্ধ দাঁড়ের দারা নৌকা চালিত হইবে। উইলিয়াম সিমিংটন নামক একজন তরুণ বয়স্থ ইঞ্জিনিয়ারদার। তিনি এই যন্ত্র প্রস্তুত করেন। ডালস্ট্রনটন-ক্রনের নির্মাণ সলিলে মিঃ মিলার এইরূপ নৌকাস্থালন কৌশল প্রদর্শন করেন।

১৭৮৯ খুষ্টাব্দে ইনি একথানি বৃহদাকার পোতে এই

যন্ত্র সংযুক্ত করেন। এই পোতথানি এক ঘণ্টান্ন ৭ মাইল
পণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। অতঃপর ১৮০১ খুষ্টাব্দে

মি: সিমিংটন একথানি ষ্টিমার প্রস্তুত করেন। এই ষ্টিমার
ধানি ক্লাইড্ খালে যাতায়াত করিত। কিন্তু ক্লাইড্ খালের
তট ভগ্ন হওয়ার আশক্ষায় থালের অধিকারী ষ্টিমার চালাইতে
বাধা দেন।

আমেরিকার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার স্কটলণ্ড হইতে বাষ্পপোতনির্মাণকোশল শিক্ষা করিয়া ১৮০৭ খুলিকে সর্ব্বপ্রথমে
হড্সন নদীতে ষ্টিমার চালাইতে চেষ্টা করেন। ১৮১২
খুষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ষ্টিম বোট প্রচারিত হয়। প্রথম ষ্টিমারখানি
"কমেট" নামে অভিহিত হইয়াছিল। মিঃ হেনরী বেল ইহার
নির্মাতা ছিলেন। ইহাতে যে বাষ্পীয় যন্ত্র ছিল উহা চারিটী
ঘোটকের বলবিশিষ্ট ছিল। ১৮২১ খুষ্টাব্দে লণ্ডনে ও লিথে
ষ্টিমারযোগে গমনাগমন করার স্কবিধা করা হয়।

সাগর অতিক্রমের নিমিত্ত এখন সহস্র সহস্র ষ্টিমার হইয়াছে।
কিন্তু সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকা হইতেই একথানি ষ্টিমার সাগর
অতিক্রম করিয়া লিভারপুলে আসিয়াছিল। উহার নাম
"সাভানা"। আমেরিকা হইতে লগুনে পৌছিতে এই ষ্টিমার
থানির ২৬ দিন লাগিয়াছিল। ইংলণ্ডের সর্ব্বপ্রথম সমুজগামী
বাপীয় পোতের নাম সিরিয়স (Sirius)। ১৮৩৮ খুষ্টাব্দে
সিরিয়স লগুন হইতে ১৭ দিনে আমেরিকায় উপস্থিত হয়।
অতঃপর অতি ক্রতগামী বাপ্রপোত নির্মিত হইয়াছে। লিভারপুল হইতে নিউইয়র্কে গমনাগমন করার নিমিত্ত এখন যে সকল
ষ্টিমার হইয়াছে, তাহাবের মধ্যে অনেকগুলি ষ্টিমার দশদিনে
আমেরিকায় পৌছে। ১৮৮৩ খুষ্টাব্দে নির্মিত "অলক্ষা" ও "আরিশন" নামক ষ্টিমার লিভারপুল হইতে সাতদিনে নিউইয়র্কে
পৌছিয়াছিল। অলক্ষা ষ্টিমারথানি এমন স্থানিয়মে পরিচালিত
হইত যে উহার গমনাগমনের নির্দিষ্ট সময়ে কথনও পাঁচ মিনিটের
ন্যানাধিক্য পরিলক্ষিত হইত না।

বাস্পেয় (পুং) নাগকেশর। (রত্নালা) বাস্তা (ত্রি) বাস-যৎ। > আচ্ছাদনীয়। ২ নিবাসনীয়, নিবাসযোগ্য।

"গৃহনগরপ্রামেষু চ সর্ববৈত্রবং প্রতিষ্ঠিতা দেবাঃ। তেষু চ যথান্তরূপং বর্ণা বিপ্রাদয়ো বার্ফাঃ॥"

( বৃহৎসংহিতা তোভ৯ )

বাস্ত্র (পুং) দিন, দিবস। ( একা°) [ বাশ্র দেখ।]
বাঃকিটি (পুং) বারো জলস্থ কিটিঃ শৃকরঃ। ১ শিশুমার।
বাঃসদন (ফী) বারো জলস্থ সদনং। জলাধার। ( একা॰)
বাহ, বত্ব। ভাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ বাহতে।
লুঙ্ অবাহিষ্ট।

বাহ (পুং) উহুতেহনেনেতি বহ করণে ঘঞ্। ১ মোটক। ২ রুষ। ৩ মহিষ। ৪ বায়। ৫ বাহু। (গ্রশক্রক্রাণ)

৬ পরিমাণবিশেষ। চারি পলে (৮ তোলায় একপল) এক কুড়ব, ৪ কুড়বে এক প্রস্থ, ৪ প্রস্থে এক আড়ি, ৮ আড়িতে এক জৌণী, ছই জ্রোণে একসুর্প, দেড়সূর্পে একথারী, ছইথারীতে একগোণী, ৪ গোণীতে এক বাহ হয়।

পেলং প্রকৃষ্ণকং মৃষ্টিঃ কুড়বস্তচ্চতুষ্টিয়ম্।
চন্ধারঃ কুড়বাঃ প্রস্থশতভুঃ প্রস্থমথাঢ়কম্ ॥
অষ্টাঢ়কো ভবেৎ দ্রোণী দ্বিদ্রোণঃ স্থপ উচ্যতে।
সার্দ্ধস্থপো ভবেৎ থারী দ্বে থার্যো গোণ্যুদাহ্বতা।
তামেব ভারং জানীয়াৎ বাহো ভারচতুষ্ট্রয়ম্ ॥' (ভরত)
অমরটীকাকার স্বামীর মতে ৪ আঢ়কে একদ্রোণ, ১৬ জোণ্ডে

৭ প্রবাহ। "যতার্ক্তিরাজ্যধূমাদিমার্গাবিব সমাগতে ।

গঙ্গাযমুনয়োর্বাহো ভাতঃ স্থগতয়ে নুণাম ॥\*

(কথাসরিৎসা° ৯৩৮১)

৮ বাহন। ( ত্রি ) ৯ বাহক।

বাহ ক ( ত্রি ) বহতীতি বহ-ধূল। বহনকর্ত্তা, যিনি বহন করেন।
"আচেকবিবিধাঃ ক্রীড়া বাহ্যবাহকলক্ষণাঃ।

যত্রাবোহস্তি জেতারো বহস্তি চ পরাজিতাঃ ॥"(ভাগব°১•।১৮।২১)
( পুং ) ২ সার্থি।

বাহকত্ব (ক্রী) বাহকত্ত ভাবঃ ছ। বাহকের ভাব বা ধর্ম, বাহকের কার্য্য, বহন।

বাহদ্বিষত (পুং) বাহানাং ঘোটকানাং দ্বিন্ শক্রঃ। মহিষ, বাহরিপু। (অমর)

বাহন (ক্লী) বহতানেনেতি বহ-করণে ল্যুট্ (বাহনমাহিতাৎ।
পা ৮।৪।৮) ইত্যত্র বহতে ল্যুটি বৃদ্ধিরিহৈব স্বত্রে নিপাতনাৎ
ইতি ভট্টোজিদীক্ষিতো জ্যা নিপাতনাৎ বৃদ্ধিঃ। হস্তী, অশ্ব,
রথ ও দোলাদি যান। (ত্রি) বাহয়তীতি বহ-স্বার্থে ণিচ
ল্যু। ২ বাহক। বাহনকারী।

"স বাহনানাং নাগানাং শীকরামুমহাভরৈঃ।
শ্করপ্রেয়দীপৃঠে স্বয়ং চক্রে ক্র্যিং নৃগঃ॥"

( कथामतिष्मा॰ ३२८।२२॰ २२२ )

বাহনতা খ্রী) বাহনস্থ ভাবঃ তল-টাপ্। বাহনম, বাহনের ধর্ম বা কার্য।

বাহনপ ( গুং ) বাহন-পা-ক। বাহনপতি।

বাহনপ্রজ্ঞপ্তি ( ন্ত্রী ) বাহনের জ্ঞানবিষয়ক প্রণালীভেদ। ( ললিতবি • ১৬৯ পৃঃ )

বাহনিক (ত্রি) বাহনেন জীবতি (বেতনাদিভ্যো জীবতি। পা ৪।৪।১২) বাহন-ঠক্। বাহন দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী। বাহনীয় (ত্রি) বহ-ণিচ্ জনীয়র্। বহন করাইবার যোগ্য। বাহরিপু (পুং) বাহানাং ঘোটকানাং রিপু:। মহিষ। (অমর) বাহত্রেপ্ঠ (পুং) বাহেরু বাহনেরু শ্রেষ্ঠঃ। অখ। (রাজনি•) বাহস্ (ক্রী) স্তোত্র। "বিপ্রা ইক্রায় বাহং কুশিকাশো অক্রন্" (ঋক্ ৩)০।২২) 'বাহং স্তোত্রং' (সায়ণ)

বাহস (পুং) উহুতে ইতি বহ (বহিবুভ্যাং ণিৎ। উণ্ ৩১১৯)
ইতিঅস চ্, স চ ণিৎ। ১ অজগর। "ছাষ্ট্রাঃ প্রতিশ্রৎকায়ে
বাহসঃ" (তৈতিরীয়সং এ৫১১৪১)

২ বারিনির্যাণ। ৩ স্থানিয়য়ক, চলিত শুশুনি শাক।
বাহা (স্ত্রী) বাহ-অজাদিখাং টাপ্। বাহু। (অজয়পাল)
বাহাবাহবি (অব্য॰) বাহুভির্বাহুভির্মাদং প্রবৃত্তং। বাহুযুদ্ধ, চলিত হাতাহাতি।

বাহিক (পুং) বাহেন পরিমাণবিশেষেণ ক্রীতং বাহ (অসমাসে নিন্ধাদিভাঃ। পা ৫।১।২০) ইতি ঠক্। ১ ঢকা, চলিও ঢাক। ২ গোবাহ, শকটাদি। (ধরণি) (ত্রি) ভারবাহক, যে ভার-বহন করে।

বাহিত (ত্রি) বহ-ণিচ্-ক্ত। ১ চালিত। ২ প্রাপিত ৩ প্রবাহিত। ৪ প্রতারিত। ৫ বঞ্চিত।

বাহিতা (স্ত্রী) বাহিনো ভাবঃ তল্ টাপ্। বহনকারীর ভাব বা ধর্ম। বাহিতৃ ( ত্রি ) বহনকারী।

বাহিত্ (ক্লী) গজকুন্তের অধোভাগ। ( অমর)

বাহিন ( ত্রি ) বাহ-অস্তার্থে ইনি। বহনকারী।

বাহিনী (স্ত্রী) বাহা বাহনানি ঘোটকাদীনি সন্ত্যস্যামিতি বাহ-ইনি। ১ সেনা। ২ সেনাভেদ। গজ ৮১, রথ ৮১, অশ্ব ২৪৩, পদাতিক ৪০৫, এই সমুদায়ে এক বাহিনী হয়।

"গজাঃ একাশীতিঃ, রথাঃ একাশীতিঃ, অশ্বাস্ত্রিচন্বারিংশদ্ধিক-শতদ্বরং, পদাতিকাঃ পঞ্চাধিকচতুঃশত্ম্, সমুদারেন দশাধিকান্ত-শতং বাহাঃ সম্ভাশে" (অমর্টীকায় ভরত)

"একো রথো গজকৈকো নরা: পঞ্চ পদাতয়:।

ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্জৈ: পত্তিরিত্যভিধীয়তে ॥
পত্তিস্ব ত্রিগুণামেতামাহ: সেনামুখং ব্ধাঃ।

ত্রীণি সেনামুখাতেকো গুলু ইত্যভিধীয়তে ॥

অয়ো শুলা গণোনাম বাহিনী তু গণাস্ত্রয়:। স্থৃতান্তিশ্রস্ত বাহিন্তঃ পৃতনেতি বিচক্ষণৈঃ ॥"

(ভারত সংঘ্যস্থ্র )

> রথ, > হস্তী, ৫ পদাতি ও ত অশ্ব এই সকলে এক পতি;
ত পত্তিতে > সেনামুথ, ত সেনামুথে > গুল, ত গুলো এক গণ
এবং ত গণে এক বাহিনী হয়। বাহঃ প্রবাহোহস্যস্তাং ইনি।
ত নদী। ৪ প্রবাহশীলা। "যমুনা চ নদী জজ্ঞে কালিন্দান্তরবাহিনী।" (মার্কণ্ডেয়পু৽ ৩৮।২৯)

বাহিনীপতি ( পুং ) বাহিন্তাঃ দেনায়াঃ পতিঃ। দেনাপতি।

"প্রবাদেনেহ মৎস্থানাং রাজা নামায়মূচ্যতে।

অহমেব হি মৎস্থানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ॥"

( ভারত ৪।২১১৯)

বাহিন্তাঃ নতাঃ পতিঃ। ২ সমুদ্র। (শব্দরত্না•)
বাহিনীপতি মহাপাত্র ভট্টাচার্য্য, নবদীপের স্থপ্রসিদ্ধ নৈয়া

য়িক বাস্থদেব সার্বভৌমের পুত্র। ইনি পক্ষধর মিশ্র রচিত
তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের শব্দালোকভোত নামে টীকা রচনা
করেন। ইনি উৎকলপতির প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন।
[বাস্থদেব সার্বভৌম দেখ।]

বাহিনীশ (পুং) বাহিন্তাঃ ঈশঃ। বাহিনীপতি। বাহিষ্ঠ (ত্রি) বোঢ়তম। "ঘদাহিষ্ঠং তদগ্ররে বৃহদচচ বিভাবসোঃ" (ঋক্ ৫।২৫।৭) বাহিষ্ঠং বোঢ়তমং যৎস্তোত্রং' (সায়ণ)

বাহু (পুং) বাধতে শত্রু নিতি বাধ লোড়নে (স্বর্ত্তিদৃশি কমীতি। উণ্ ১/২৮) ইতি কু হকারাদেশশ্চ। ককাবধি অস্থ্রন্যগ্রভাগ পর্যাস্ত শরীরাবয়ব, পর্যায়—ভূজ, প্রবেষ্ট, দোষ্, বাহ, দোষ। বৈদিক পর্যায়—আয়তী, চ্যবনা, অনীশৃ, অপ্লবানা, বিনঙ্গুদা, গভন্তী, কবস্নৌ, বাহু, ভূরিজৌ, ক্ষিপন্তী, শক্করী, ও ভরিত্র। (বেদনি ২ অ০)

কুর্পর দেশের উর্দ্ধভাগ বাছ এবং তাহার অধোভাগ প্রবাছ।
"মুখং বাহু প্রবাহু চ মনঃ সর্ব্বেক্তিয়াণি চ।
রক্ষত্বব্যাহতৈর্বর্যান্তব নারায়ণো হব্যয়ঃ ॥" (বিষ্ণুপ্ ২।৫। অ°)

"বাহু প্ৰবাহু চ কুৰ্পরস্তে জিধোভাগৌ" (তট্টীকা) ৩ অঙ্কশাস্ত্ৰ মতে ত্ৰিকোণাদির পার্শ্বরেখা।

বাহুমূল (ক্নী) বাহ্বোমূলম্ ভূজদ্বের আগভাগ, চলিত কাঁক বা কাঁকাল। পর্যার কক্ষ, ভূজকোটর, দোমূল, থণ্ডিক, কক্ষা।

"কাপি কুগুলসংব্যানসংয্মব্যপদেশতঃ। বাহুমূলং স্তনৌ নাভিপঙ্কজং দর্শন্তেৎ ক্টুম্॥"

(সাহিত্যদ° ৩।১১৪)

বাক্ল (পুং) ১ কার্ত্তিক মাস। (অমর) ২ ব্যাকরণের অন্থ-শাসনবিশেষ। [প বর্ণে দেখ।] বাহুল্য ( ক্নী ) বছলশু ভাবং য্যণ্। বছন্ত, বছলের ভাব।
বাহুবার ( প্রং ) শ্লেমান্তক বৃক্ষ। ( রাজনি )
বাহুক ( প্রং ) ছন্মবেনী নলরাজা। [ নল দেখ।]
বাহুক ( ত্রি ) বহি সম্বনীয়, অগ্লিসম্বনীয়।
শমন্ত্রবাহৈঃ ক্ষীরবৃক্ষাৎ সমিন্তিহোতব্যোহ্যিঃ স্ববিপ্রি বিধা চ। শ
( বৃহৎসংহিতা ৪৬া২৪ )

বাহ্নেয় (পুং) আচার্যাভেদ।
বাহ্য (ক্নী) বাহতে চাল্যতে ইতি বাহি-গাৎ। ১ যান।
'যানং যুগ্যং পত্রং বাহং বহুং বাহনধোরণে।' (হেম)
বহ-গাৎ। ২ বহনীয়। বহিদ্যাঞ্। ৩ বহিঃ, চলিত
বাহির।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ববাবস্থাং গতোহপি বা।

যঃ মরেৎ পুগুরীকাক্ষং স বাহাভান্তরঃ শুচিঃ ॥" ( স্মৃতি )
বাহ্যক (ক্লী ) বাহ্য-কন্। ১ বাহা। ২ বাহক, শকট।
বাহ্যকায়নি (পুং) বাহ্যকের গোত্রাপত্য।
বাহ্যকী (ত্রী) অগ্নিপ্রকৃতিকীটভেদ। (সুশ্রুত করস্থা ৮৯০ )
বাহ্যক (ক্লী) বাহ্যন্ত ভাবঃ দ্ব। বাহ্যের ভাব বা ধর্ম।
বাহ্যক্ত (পুং) রসের সংস্কারবিশেষ। (রস চি॰ ৩৯০ )
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বহুরের গোত্রাপত্য।
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বাহ্যেরের গোত্রাপত্য।
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বাহ্যেরের গোত্রাপত্য।
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বাহ্যেরের অপত্য।
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বাহ্যকির গোত্রাপত্য।
বাহ্যক্ষায়ন (পুং) বাহ্যকির বাব্যাকির এবং মন উভয়েন্তির।
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং দ্বক্ এই পাঁচটী বাহ্যেন্তির,
বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই পাঁচটী অন্তরেন্তির। চক্ষু
প্রভৃতি পাঁচটী ইন্তির বহির্বিষয় গ্রহণ করে, এইজন্য উহাদিগকে

বাহেন্দ্রিয় কহে।

"এতে তু দ্বীন্দ্রিয়গ্রাহা অথ স্পর্শান্তশনকাঃ।
বাহৈনেকেন্দ্রিগ্রাহা গুরুত্বাদৃষ্টভাবনা॥" (ভাষাপরি°)
বাহিনেক (পুং) দেশভেদ, বাহ্লীক দেশ। (ত্রি) ২ তদ্দেশজাত, ৰাহ্লীক দেশলাত। [ আরট্ট ও বাল্থ দেখ।]

"পৃষ্ঠ্যানামপি চাখানাং বাহ্লিকানাং জনার্দ্দনঃ।
দদৌ শতসহস্রাণি কন্যাধনমন্ত্রমম্॥" (ভারত ১।২২২।৪৯)

(ক্লী) ৩ কুস্কুম। ৪ হিন্ধু। (অমর)

৫ স্রোতোহঞ্জন। (পর্যায়মুক্তা°)

বাহ্লীক (পুং) > দেশভেদ। ২ তদেশজাত ঘোটক, বাহ্লীকদেশজাত ঘোটক। ৩ গন্ধর্কবিশেষ। (শন্ধরত্না°) ৪ প্রতীপ পুত্রবিশেষ। (ভারত ১১৯৫।৪৫) (ক্লী) ৫ কুন্ধুন। ৬ হিন্ধু। (মেদিনী) কি (অব্য ) > নিগ্রহ। ২ নিয়োগ। ৩ পাদপূরণ। ৪ নিশ্চর।

৫ অসহন। ৬ হেতু। ৭ অব্যাপ্তি। ৮ বিনিযোগ। ৯ ঈরদর্থ।

১০ পরিভব। ১১ শুর। ১২ অবলম্বন। ১৩ বিজ্ঞান। (মদিনী)

১৪ বিশেষ। ১৫ গতি। ১৬ আলম্ভ। ১৭ পালন। (শুরুরুর্ন্নণ)
উপসর্গবিশেষ, প্র, পরা প্রভৃতি উপসর্গের অন্তর্গত একটী উপস্র্পাণ মুগ্ধবোধটীকাকার হুর্গাদাস এই উপসর্গের নিয়োক্ত কয়টী

অর্থ করিয়াছেন, যথা—বিশেষ, বৈরূপ্য, নিঞ্র্য্থ, গতি ও দান।

'বি নিগ্রহে নিয়োগে চ তথৈব পাদপূরণে। নিশ্চয়েহসহনে হেতাবব্যাপ্তিবিনিযোগয়োঃ। ঈষদর্থে পরিভবে শুদ্ধাবলম্বনে হপি চ॥' (মেদিনী)

বি (পু: স্ত্রী) বাভি গচ্ছতীতি বা (বাভে র্ডিচ্চ। **উণ্ এ১৩৩)** ইতি ইণ্ সচ-ডিং। পক্ষী।

"কে যুয়ং স্থল এব সম্প্রতি বয়ং প্রশ্নবিশেষাশ্রয়ঃ। কিং ত্রতে বিহগঃ স বা ফণিপতির্যত্রান্তি স্থপ্রোহরিঃ॥" (সাহিত্যদ° >• পরি°)

(ক্নী) ২ অন্ন। (শত° বা° ১৪৮।১২।৩) (পুং) ২ **আকাশ।** ৪ চকুঃ, নেত্র।

বিংশ ( ত্রি ) বিংশতি পুরণে-ডট্, তেলোপঃ। বিংশতির পুরণ।
"কুর্টরর্থং যথাপণ্যং ততো বিংশং নৃপো হরেও।"

বিংশক ( ত্রি ) বিংশতা জীতঃ বিংশতি ( বিংশতি ত্রিংশস্তাং দি ড্রুনসংজ্ঞারাং। পা ৫।১।২৪ ) ড্রুন্ ( তিবিংশতে ডিতি। পা ৬,৪।১২৪ ) ইতি তিলোপঃ। বিংশতিক্রীত, যাহা ২০ দিয়া কেনা হইরাছে।

বিংশতি (স্ত্রী) ছে দশ পরিমাণমস্থ পজিবিংশতীতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। সংখ্যাবিশেষ, ২০ সংখ্যা।

"বিংশত্যাতাঃ সদৈকত্বে সর্বাঃ সংখ্যেরসংখ্যরোঃ।
সংখ্যার্থে দ্বিবহুত্বে স্তস্তাস্থ চানবতেঃ দ্রিয়ঃ॥" ( অমর )
তদ্বাচক অর্থাৎ বিংশতিবাচক রাবণবাহু অঙ্গুলি। ( কবিকল্পলতা )
নথ। ( সৎক্ষত্যমূক্তাবলী )

বিংশতিক ( ত্রি ) সংখ্যায়া কন্ স্থাদার্হীয়েহর্থে, 'বিংশতি ত্রিংশব্র্যাং কন্, সংজ্ঞায়াং আভ্যাং কন্ স্থাৎ। বিংশতিক। অসংজ্ঞায়ান্ত ড্বুন্সাৎ, বিংশক। বিংশতিযোগ্য, বিংশতি সংখ্যা।

বিংশতিতম (ত্রি) বিংশতেঃ পুরণঃ বিংশতি (বিংশত্যা-দিভান্তমড়গুতরস্থাং। পা (।২।৫৬) ইতি তমড়াগমঃ। বিংশ, ২০, বিংশতির পুরণ।

বিংশতিপ ( পুং ) বিংশতি-পা-ক। বিংশতির অধিপতি, যিনি বিংশতি গ্রাম পালন করেন, বা যিনি বিংশতি লোকের উপর আধিপত্য করেন। রিংশ্তিশ্ত (ক্নী) বিংশতা: শতং। বিংশতি শত, ২০ শত। (শত° ব্রা° ১২।এ৫।১২)

বিংশতিসাহত্র (ক্লী) কুড়িহাজার। বিংশতীশ (পুং) বিংশত্যাঃ ঈশঃ। বিংশতির অধিপতি, বিংশতিপ।

"গ্রামন্তাধিপতিং কুর্যাদ্দশ গ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমের চ॥" (মন্ত্র ৭০১১৫)
বিংশতীশিন্ (প্রং) বিংশতাঃ ঈশী, ঈশ-ণিনি। বিংশতি
ি গ্রামের অধিপতি।

শগ্রামে দোষান্ সমুৎপন্নান্ গ্রামিকঃ শনকৈঃ স্বয়ন্।
শংসেদ্ গ্রামদশেশার দশেশো বিংশতীশিনে ॥" (মন্ত্র ৭।১১৬)
বিংশত্যাধিপতি (পুং) বিংশত্যাঃ অধিপতিঃ। বিংশতি
গ্রামের অধিপতি, বিংশতিপতি।

বিংশদ্বান্ত (পুং) রাবণ, বিংশতিবাছ। (রামায়ণ ৭।৩২।৫৪)
বিংশিন্ (পুং) বিংশতি গ্রামেতে অধিকৃত, বিংশতি গ্রামপতি।
শদশী কুলম্ভ ভুঞ্জীত বিংশী প্রঞ্চ কুলানি চ।

গ্রামং গ্রামশতাধ্যক্ষঃ সহস্রাধিপতিঃ পুরম্॥ (মন্ত্র ৭০১১৯) 
'দশস্থ গ্রামেঘধিকতো দশী এবং বিংশী, ছালদাঃ শব্দসংস্কারঃ'
(মেধাতিথি)

# (পুং) ২ বিংশতি। (সিদ্ধান্তকৌ°)

বিংশোত্তরী দশা (স্ত্রী) জ্যোতিষোক্ত দশাভেদ। এই দশার ১২০ বৎসর পর্যান্ত গ্রহের ভোগ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশো-ত্তরী দশা। এই দশাবিচার দারা মানবজীবনের শুভাশুভ ফল নির্ণন্ন করিতে হয়। দশা বহুপ্রকার হইলেও কলিকালে এক নাক্ষত্রিকী দশামুসারেই ফল হইয়া থাকে।

শনত্যে লগ্নদশা প্রোক্তা বেতায়াং যোগিনী মতা।

দ্বাপরে হরগোরী চ কলো নাক্ষত্রিকী দশা॥" (অপ্রিপুরাণ)

স্বতরাং কলিকালে এক নক্ষত্রামুসারেই দশা স্থির করিয়া

ফল নির্ণয় করিতে হয়। নাক্ষত্রিকী দশার মধ্যে আবার অপ্রোন্তরী
ও বিংশোত্তরী এই হুইটী দশারুসারে গণনা হইয়া থাকে। কিস্ত দ্বিও পরাশর পঞ্চোত্তরী, অস্টোত্তরী, দ্বাদশোত্তরী ও বিংশো
ভরী প্রভৃতি অনেকগুলি নাক্ষত্রিকদশার উল্লেখ করিয়াছেন,
তথাপি আমাদের দেশে অস্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই হুইটী

দশা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে আবার
অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্ই অস্টোত্তরী মতে গণনা করিয়া থাকেন।
কোন কোন বিজ্ঞ জ্যোতির্বিদ্ অস্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই

হুই দশারুসারেই বিচার করিয়া ফল নির্ণয় করেন।

পশ্চিম প্রদেশে একমাত্র বিংশোন্তরী দশাই প্রচলিত। ভূপার অষ্টোন্তরী মতে গণনা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পশ্চিম দেশাবছেদে বিংশোন্তরী এবং বঙ্গদেশাবছেদে অপ্টোন্তরী দশামতে গণনা হয়। কিন্তু এই উভয়বিধ গণনাতেই অনেক স্থলে কলের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যোতির্বিদেরা বলেন,দশামূদারে ফল নির্ণীত হইলে তাহা অবশ্ব হইতেই হইবে, তবে ইহার ব্যক্তিক্রম হইবার কারণ কি ? ইহাতে তাঁহারা বলেন যে, অপ্টোন্তরী ও বিংশোন্তরী এই ছুইটী দশার মধ্যে ধাহার যে দশার ফলের অধিকার আছে, তাহার সেই দশামূদারেই ফলতোগ করিতে হইবে, অপর দশামূদারে ফলভোগ হইবে না। কেহ কেহ বলেন, বিচারের ভ্রম হওয়ায় ঐরপে হইয়া থাকে।

অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই ছইটীই নাক্ষত্রিকী দশা হইলেও নক্ষত্রকম একরপ নহে। ক্বত্তিকা হইতে আরম্ভ করিয়া অভিজ্ঞতির সহিত ২৮টী নক্ষত্রের তিন চারিটী ইত্যাদিক্রমে রাছ প্রভৃতি গ্রহের অষ্টোত্তরী দশা হইয়া থাকে। কিন্তু বিংশোত্তরী দশা এইরপ নহে। এই দশা কোন একটী বিশেষ নিয়মের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভগবান্ পরাশর স্বীয় সংহিতায় বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, এথানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

কোন নির্দিষ্ট রাশির ত্রিকোণ অর্থাৎ পঞ্চম ও নবম রাশির সহিত পরস্পর সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ তাহার। পরস্পর পরস্পরের দৃষ্টিগত হয়। পরাশর মুনি নিজ সংহিতায় উক্ত নিয়মে রাশিদিগের পরস্পর দৃষ্টি সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন। ত্রিকোণস্থ রাশিদিগের মত ত্রিকোণস্থ নক্ষত্রদিগেরও পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। নক্ষত্র সংখ্যা ২৭ টী উহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে প্রতিভাগে ১টী করিয়া নক্ষত্র থাকে, অতএব যে কোন নক্ষত্র হইতে বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে যে যে নক্ষত্র দশম হইবে, সেই সেই নক্ষত্রকেই তত্তদ্ নক্ষত্রের ত্রিকোণস্থ নক্ষত্র জানিতে হইবে। যেরূপ কৃত্বিকা নক্ষত্র হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত ও বামাবর্ত্তগণনায় উত্তরকজ্বনী ও উত্তরায়াঢ়া নক্ষত্র দশম বা ত্রিকোণ নক্ষত্র হইতেছে।

অতএব এক্ষণে জানা গেল যে, ক্বৰিকা নক্ষত্ৰের সহিত উত্তর্মন্ত্রনী ও উত্তরাষাঢ়া, মাত্র এই হুই নক্ষত্রেরই ত্রিকোণ বা দৃষ্টি সম্বন্ধ থাকার ক্রতিকা নক্ষত্রে যে গ্রহের দশা, ঐ হুই নক্ষত্রেরও সেই গ্রহের দশা হইবে। ক্বৰিকা নক্ষত্রে রবির দশা জানিতে হইবে। ইহাদিগের পরস্পরের পরবন্তী তিনটী নক্ষত্রেও পরস্পর ত্রিকোণ সম্বন্ধ থাকার অর্থাৎ রোহিন্মী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে অবস্থিত থাকিলে অতিশর ইর্ষ্ ইত্ব থাকেন, এইজন্ত পরাশর রোহিন্মী নক্ষত্র-কেই চক্রের দশারম্ভক বলিয়া নির্দ্ধেশ ক্রিয়াছেন।

উক্ত প্রকার নিয়নেই প্রত্যেক তিন তিন নক্ষত্রে মঙ্গলাদিগ্রহেরও দশা কলিত হইয়াছে। বিংশোত্তরী দশায় অষ্টোত্তরী দশায়
মত অভিজিৎ নক্ষত্র ধরিয়া গণনা করিতে হয় না এবং রবি অবধি
কৈতৃ পর্যান্ত নবগ্রহের প্রত্যেকেরই তিন তিন নক্ষত্রে দশাধিকার
ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অষ্টোত্তরী মতে কেতৃ গ্রহের দশা নাই,
কিন্তু বিংশোত্তরীতে কেতৃ গ্রহের দশা কলিত হইয়াছে। একারণ
অষ্টোত্তরী দশার ক্রমের সহিত ইহার অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

বিংশোত্তরীমতে, রবিপ্রভৃতি গ্রহের দশাভোগ কাল এইরূপে
নির্দিষ্ট হইরাছে—রবির দশা ভোগকাল ও বৎসর, চল্রের ১০
বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহ্লর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির
১৬ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর
৭ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, সমুদরের যোগে ১২০ বর্ষে
দশা ভোগ শেষ হয় বলিয়া ইহার নাম বিংশোত্তরী হইয়ছে।
পরস্ত ইহাতে অপ্টোত্তরীদশার মত নক্ষত্রসংখ্যা অনুসারে দশার
বর্ষ বিভাগ করিয়া ভোগ্যদশা আনয়ন করিতে হয় না। ইহাতে
প্রেত্যেক নক্ষত্রেই পূর্ণ দশার ভোগ্য বর্ষ ধরিয়া গণনা করিতে
হয়। এক্ষণে জানা যাইতেছে যে, অস্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী উভয়
মতেই রবি হইতে মঙ্গল পর্যান্ত এই তিনটা দশাক্রম পরস্পর
ক্রৈয়, তৎপরে চতুর্যদশা হইতেই ক্যতিক্রম ঘটয়াছে। এবং
রবি ও বুধ ভিন্ন অস্থান্ত গ্রহের দশাবর্ষের সংখ্যাও ভিন্ন প্রকার।

ত্রিকালদশী পরাশর মুনি কলিকালের জীব যাহাতে ভাগ্যচক্রের ফলাফল পরিজ্ঞাত হইতে পারে এ সম্বন্ধে একমাত্র প্রত্যক্ষ
ফলপ্রন বিংশোত্তরী দশারই নির্দেশ করিয়াছেন। যদিও অপ্তোত্তরী
ও বিংশোত্তরী প্রভৃতি কএকটী নাক্ষত্রিকী দশার অধিকারী
নির্ণয়ের স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে, তাহা হইলে পরাশরের মতে এই
কলিকালে বিংশোত্তরী দশাই ফলপ্রদ। স্বতরাং দশা-বিচারে
ফলাফল নির্ণয় করিয়া দেখিতে হইলে বিংশোত্তরী মতেই দেখা
আবিশ্রক। এই দশা বিচার করিতে হইলে স্থলদশা, অন্তর্দশা
ও প্রত্যন্তর্দশা নির্ণয় করিয়া তৎপরে তাহাদের সম্বন্ধ বিচার
পূর্বক ফলস্থির করিতে হয়।

কোন্ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ গ্রহের দশা হয়, তাহার বিষয়

এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্কেই বলিয়াছি যে, ক্বিকা
নক্ষত্র হইতে এই দশা আরম্ভ হইয়া থাকে। ক্বিকা, উত্তরফল্পনী ও উত্তরাবাঢ়া নক্ষত্রে রবির দশা হয়, ভোগ্যকাল ৬ বৎসর।
রোহিনী, হস্তা ও শ্রবণা নক্ষত্রে চন্দ্রের, ভোগ্যকাল ১০ বৎসর
মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে মঙ্গলের, ভোগ্যকাল ৭ বৎসর;
আল্রা, স্বাতি ও শতভিষা নক্ষত্রে রাহুর ভোগ্যকাল ১৮ বৎসর,
পুনর্কিস্ক, বিশাখা বা পূর্কভাদ্রপদ নক্ষত্রে বৃহস্পতির, ভোগ্যকাল
১৮ বৎসর ; পুষ্যা, অনুরাধা বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শনির,

ভোগ্যকাল ১৯ বৎসর, অশ্লেষা, জোষ্ঠা বা রেবতী নক্ষত্রে বুধের, ভোগ্যকাল ১৭ বংসর, মখা, মূলা বা অধিনী নক্ষত্রে কেছুর ভোগ্যকাল ৭ বংসর, পূর্বাফাল্ভনী, পূর্বাষাঢ়া, ও ভরণী নক্ষত্রে গুক্রের, ভোগ্যকাল ২০ বংসর হইয়া থাকে।

উক্ত নক্ষত্র সকলে ঐকপে স্থুলদশা নির্ণন্ন করিয়া পরে
অন্তর্দশা দির করিবে। জাতকের জন্ম সময় দির করিয়া তাৎকালিক নক্ষত্রের যত দণ্ড গত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করিয়া
ঐ দশা ভোগ্য বর্ষকে ভাগ করিয়া ভুক্ত ভোগা কাল নির্ণন্ন করিতে
হয়। নক্ষত্রমান সাধারণতঃ ৬০ দণ্ড, একজনের ক্লতিকা
নক্ষত্রের ৩০ দণ্ডের সময় জন্ম হইয়াছে, ক্লতিকা নক্ষত্রে রবির
দশা হয়, তাহার ভোগকাল ৬ বৎসর, বদি সমস্ত ক্লতিকানক্ষত্রে
অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে ৬ বৎসর ভোগ হয়, তাহা হইলে ৩০ দণ্ডে কত
ভোগ হইবে, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে নক্ষত্রমানের অর্দ্ধ
সময় অতীত হইয়া জন্ম হওয়ায় রবির দশারও অর্দ্ধেককাল (৩
বৎসর) ভুক্ত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্দ্ধকাল ভোগ্য রহিয়াছেঃ
এইরূপে ভুক্ত ভোগ্য হির করিয়া দশা নিরূপণ করিতে হইবে।

নিম্নোক্তরূপে অন্তর্জশা নিরূপণ করিতে হয়, বিংশোত্তরী মতে অন্তর্জশা—

বৎসর.

মাস

ৰ্ৎসূর,

| 611.9 2 7 111                                                 | carried after false   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| রবির স্থলদশা ও বৎসর                                           | अ, व, ०। । ३। ३५      |
| नक्ष्व, ७, ५२, २५।                                            | <b>多 米 ・1 ランド 25</b>  |
| त्र, त्र, ।। ।। ।। ।                                          | त्र, तू, ०। ১०। ७     |
| ब, ह, ।। ।। ।                                                 | ্র, কে, 🏮 ৪ 🖡 🔞       |
| র, মৃ, , ০া, ৪। ৬                                             | त्र, ७, ১। ०। •       |
| ब, जो, ०। ३०। २८                                              | मर्वादारा ७ वर्मत्।   |
| <b>ठखन्गा</b>                                                 | मञ्जामभी              |
| ১০ বৎসর                                                       | ৭ বৎসর                |
| नकव ८, २०, २२।                                                | নক্ষত্ৰ ৫, ১৪, ২৩।    |
| বৎসর, মাস, দিন                                                | বংগর, মাস, দিন        |
| Б, Б, , о. 1 . Эо 1 . 2                                       | . म, म • 🕕 , 🔞 । , २५ |
| <b>ह, म, ः • ो</b> ः ः वि । ः ः • ः ः ः                       | ম, রা, ২০১১ ০০ ১৮     |
| চ, রা, ১ ২ / ১ ৩ / ১ 🔸 ১ ১ ১                                  | स, व्र, ७४ ३५ । 👍 🔻   |
| , চ, বু, ১। ৪। •                                              | म, भ, २१ ३१ ३         |
| <b>5, 11, 13   1</b>   1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, | .स, तू, ०१ ३३। २१     |
| च्छ, इ.। <u>६। ७०</u> ।                                       | स, दक, १३ , ८१ , २१   |
| 5, 50, 101 91 200                                             | म, ७, ३। ३। , १       |
| Б, ®, \$1 , Ы, э                                              | ম, র, • ।, ৪ । , •    |
| চ, র, ০। ৩।                                                   | ম, চ, ০। ৭। •         |
| नमूनादा >  व ९ न त ।                                          | नमुन्दम १ वदनम् ।     |

| রাহুর দশা                | বৃহস্পতির দশা            |
|--------------------------|--------------------------|
| ১৮ বৎসর                  | ১৬ বৎসর                  |
| मक्त्व ७, ३६, २८         | নক্ষত্ৰ ৭, ১৬, ২৫        |
| রা, রা, ২। । ৮। ১২ 🕝     | वृत्वा २१० वर्गाः वर्गाः |
| न्ना, नू, २। 8। २8       | वू, म, ७। ७। ১२          |
| त्रां, भ, २। ১०। ७       | वृ, वू, २। ०। ७          |
| ज्ञा, जू, २। ७। ३৮       | वू, ८क, ०। ১১। ७         |
| রা, কে, ১। •। ১৮         | त्र, ७, २। ४। ०          |
| রা, শু, ৩। •। •          | बु, ब, ०। •। ১৮          |
| तां, तं, ०। २०। २८       | व्, ह, अ। । । ।          |
| রা, চ, ১। ৩। ০           | व्, म, ०। ১১। ७          |
| রা, ম, ১। •। ১৮          | वू, जा, २। 8। २8         |
| ममूनरम् ১৮ व  नत् ।      | मभूपरा ১७ व              |
| শনির দশা                 | বুধের দশা                |
| ১৯ বৎসর                  | ১৭ বৎসর                  |
| नक्ष्व ৮, ১৭, २७         | নক্ষত্ৰ ৯, ১৮, ২৭,       |
| भा, भा, ७। ०। ७          | तू, तू, २। ८। २१         |
| भ, तू, २। ৮। २           | वू, त्क । ३५। २१         |
| भ, त्क, ३। ३। ३          | त्, ७, २। २०। ०          |
| भ, ७, ०। २। ०            | तू, त, ०। ১०। ७          |
| म्, त्र, . ० । ১১ । ১२   | तू, ह, अ। १। ०           |
| भ, ह, भा १। •            | वू, म, ।। ১১। २१         |
| শ, ম, ১। ১। ৯            | तू, जां, २। ७। ১৮        |
| भ, ता, २। >०। ७          | र्कुह, २। ७१ ७           |
| भ, तृ, २। ७। ३२          | बू, भ, २। ४। ৯           |
| ममूनरम >৮ वरमत।          | मभून एश २१ व ९ म त ।     |
| কৈতৃদশা                  | শুক্রদশা                 |
| ৭ বৎসর                   | ২০ বৎসর                  |
| नकव २०, २२, २,           | नक्व >>, २०, २           |
| (क, (क, ०। ४। २१         | ©, ©, ©  8  °            |
| (क, ७, १। २। •           | ७, র, ১। ०। ०            |
| (क, त, ०। । । । ।        | ७, ह, ३। ४। ०            |
| ८क, ह, •। १। •           | ७, म, ्३। १२। ०          |
| ्रक, म, ०। ८। २ <b>१</b> | শু, রা, ৩। •। ৩          |
| কে, রা, ১। ০। ১৮         | ७, तू, २। ৮। •           |
| त्क, वु, 🌞। 🔊 । 💆        | ७, म, ७। २।              |
| (क, भ, ১। ১। २           | ७, तू, २। >•। •          |
| . ८क, तू, । >>। २१       | ७, ८क, २। २।             |
| ः সমুদরে १ वंश्मत ।      | मभूनतम २० व              |

এইরপে অন্তর্দশা নিরূপণ করিতে হইবে। দশা এবং অন্তর্দশা স্থির করিয়া তৎপরে প্রত্যন্তর্দশা নিরূপণ করিতে হয়। দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা স্থির করিয়া ফল বিচার করিতে হইবে।

দশা ও অন্তর্দশা ন্থির করিয়া তাহার পর ফল নির্ম্পণ করিতে হয়। এই দশাফল বিচার করিতে হইলে জন্মকালে গ্রহগণের অবস্থিতির বিষয় বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। গ্রহগণের শুভাশুভ স্থানে অবস্থান এবং পরম্পর দৃষ্টিসম্বন্ধ ও আধিপত্যাদি দোষ প্রভৃতি দেখিয়া তবে ফল নির্মণণ করা বিধেয়। নচেৎ ফলের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে।

বিংশোত্তরী মতে রবি প্রভৃতি গ্রহের সুলদশার ফল এইরূপ বর্ণিত হইরাছে। রবির সুলদশার চৌর্য্য, মনের উদ্বেগ, চতুষ্পাদ জন্ত হইতে ভয়, গো এবং ভৃত্যনাশ, পুত্রদারাদির ভরণপোষণে ক্লেশ, গুরুজন ও পিতৃনাশ এবং নেত্রপীড়া প্রভৃতি অশুভ ফল হইরা থাকে।

চন্দ্রের দশায়—মন্ত্রসিদ্ধি, স্ত্রীলাভ, স্ত্রীসম্বন্ধে ধনপ্রাপ্তি, নানাপ্রকার গদ্ধ ও ভূষণাদি প্রাপ্তি, এবং বহুধনাগম প্রভৃতি বিবিধ স্থুও হইন্না থাকে। এই দশায় কেবল বাতজন্ত পীড়া হইন্না থাকে।

মঙ্গলের দশার—শস্ত্র, অগ্নি, ভূ, বাহন, ভৈষজ্য, নৃপবঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ অসহপায়ে ধনাগম, সর্বাদা পিত, রক্ত ও জরপীড়া, নীচাঙ্গনাসেবন, পুত্র, দারা, বন্ধু ও গুরুজনের সহিত বিরোধ হইয়া থাকে।

রাহুর দশায়—স্থুখ, বিত্ত ও স্থাননাশ, কলত্র ও পুত্রাদি বিয়োগ-তুঃখ, অত্যস্তরোগ, প্রদেশবাস, সকলের সহিত নিয়ত বিবাদেছা প্রভৃতি অশুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির দশায়—স্থানপ্রাপ্তি, ধনাগম, যানবাহনলাভ, চিত্তগুদ্ধি, ঐথব্যপ্রাপ্তি, জ্ঞান ও পুত্রদারাদি লাভ প্রভৃতি বিবিধ প্রকারে স্বথসোভাগ্য হইয়া থাকে।

শনির দশায়—অজ, গর্দভ, উষ্ট্র, বৃদ্ধান্তনা, পক্ষিও কুধান্ত লাভ, পুর, গ্রাম ও জলাধিপতি হইতে অর্থলাভ, নীচকুলের আধিপত্য, নীচসঙ্গ, বৃদ্ধস্ত্রীসমাগম প্রভৃতি ফললাভ হইয়া থাকে।

বৃধের দশায়—গুরু, বন্ধু ও মিত্রদারা অর্থার্জন, কীর্ত্তি, স্থু, সংকর্ম্ম, স্থবর্ণাদি লাভ, ব্যবসাদারা উন্নতি এবং বাতজগু পীড়া হইয়া থাকে।

কেতুর দশায়—বৃদ্ধি ও বিবেকনাশ, নানাপ্রকার ব্যাধি, পাপকার্য্যের বৃদ্ধি, দর্বনা ক্লেশ প্রভৃতি নানাপ্রকার সভভ ফল হইয়া থাকে। শুকের দশায়—স্ত্রী, পুত্র ও ধনলাভ, সুথ, স্থগন্ধ, মাল্য, বস্ত্র ও ভূষণ লাভ, যানাদিপ্রাপ্তি, রাজতুল্য যশোলাভ ইত্যাদি বিবিধ প্রকার স্থথ হইয়া থাকে।

রবি প্রভৃতি গ্রহের স্থলদশাফল এইরপ নির্দিষ্ট হইরাছে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই যে, রবির দশা হইলেই
যে মন্দ হইবে, এবং চল্লের দশা হইলেই যে শুভ হইবে, এরপ
নহে, তবে রবি স্বাভাবিক মন্দফলদাতা, এবং চল্ল স্বাভাবিক
শুভফল-দাতা জানিতে হইবে। রবির দশা হইলে প্রথমে
দেখিতে হইবে, রবি হঃস্থানগত কি না ? এবং উহার আধিপত্য
দোষ আছে কিনা, যদি হঃস্থানগত এবং আধিপত্য দোষহন্ত হয়,
তাহা হইলে উক্তরূপ অশুভ ফল হইয়া থাকে। আর রবি যদি
শুভ স্থানাধিপতি এবং শুভস্থানে স্থিত হয়, তাহা হইলে উক্তপ্রকার মন্দফল না হইয়া শুভফল হইয়া থাকে। চল্ল স্বাভাবিক
শুভফলদাতা হইলেও যদি হঃস্থানগত হইয়া আধিপত্য দোষে
হৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তল্পারা শুভফল না হইয়া অশুভফলই

ইয়া থাকে।

এইরপ অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশাকালে যে গ্রহ যে গ্রহের
মিত্র তাহার সহিত মিলিত হইলে শুভফলদাতা এবং শত্রুগ্রহের
সহিত মিলিত হইলে অশুভফলদাতা হইরা থাকে। গ্রহগণের
বিবেচনা করিয়া এবং যে সকল সম্বন্ধ উক্ত হইরাছে, সেই সকল
সম্বন্ধ স্থির করিয়াও ফল নির্ণয় করিতে হয়।

গ্রহগণের যে শুভাশুভফল তাহা দশাকালেই হইরা থাকে।
যে গ্রহ রাজযোগকারক,সেই গ্রহের দশার রাজযোগের ফল হইরা
থাকে। যে গ্রহ মারক সেই গ্রহের দশার মৃত্যু হইরা থাকে।
স্মৃতরাং যে কিছু শুভাশুভ ফল, তাহা সমুদারই দশাকালে
ভোগ হইরা থাকে।

কলিকালে একমাত্র বিংশোন্তরী দশাই প্রত্যক্ষফলপ্রদা, পরাশর নিজ সংহিতার ইহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং দশার বিচারপ্রণালী বিষয়ে বিবিধ প্রণালীর বিষয় উপদেশ দিয়াছেন, স্নতরাং বিংশোন্তরী দশা বিচার করিতে হইলে একমাত্র পরাশরসংহিতা অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে সকল বিষয়ই স্মচারুরপে বলিতে পারা যায়। অষ্টোত্তরীদশার বিচারপ্রণালী বিংশোন্তরীদশার তুল্য নহে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কেহ কেহ একই নিয়মে ছই দশার বিচার করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাতে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। অতএব তাহাদের বিচারপ্রণালীতে ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

তবে যে গ্রহ হঃস্থানগত অর্থাৎ মষ্ঠ, অষ্ট্রম ও দাদশস্ত, তাহারা উভয় দশাতেই অশুভফলপ্রাদ হইয়া থাকে। বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দশা বিচার করা আবশুক, নচেৎ প্রতি পদে ফলের ভ্রম হইয়া থাকে। বিংশোন্তরীদশা বিচার করিতে হইলে পরাশরসংহিতা থানি উত্তমরূপ পড়িয়া তাহার তাৎপর্যাত্মসারে বিচার করিলে ফল স্থির করা যাইতে পারে। দশা বিচারকালে স্থলদশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা এই তিনটী স্থির করিয়া তাহাদের সম্বন্ধ, অবস্থান ও আধিপত্য দেখিয়া তবে ফল নির্ণন্ন করা জ্যোতির্বিদের কর্ত্তব্য। পরাশর বিংশোন্তরীদশাই একমাত্র ফলপ্রদা বলিলেও অস্টোন্তরী মতে যে ফল ঠিক হয় না, তাহা নহে, তাহার বিচারপ্রণালী অন্তবিধ, স্কৃতরাং সেই মতে বিচার করিলে ফল ঠিক হইয়া থাকে। (পরাশরসংহিতা)

বিঃকৃদ্ধিকা (স্ত্রী) ভেকের বিকৃত শব্দ।
বিক (স্নী) সতঃ প্রস্থাতা গোন্দীর, সতঃপ্রস্থা গাভীর হ্য।
"ক্ষীরং সতঃপ্রস্থায়াঃ পীযুষং পালনং বিকং।" (শব্দচক্রিকা)

বিকস্কট (পুং) গোকুর। (শল্মালা) বিকস্কটিক (ত্রি) বিকস্কট সম্বন্ধী।

বিকস্কত (পুং) (Flocourtia sapida) বদরী সদৃশ স্ক্রম্বলের বৃক্ষ, চলিত বঁইচ্ গাছ, হিন্দী কংটাই, বঞ্জ, মহারাষ্ট্র গুলঘোন্টী, কলিঙ্গ—হলসানিকা, তৈলঙ্গ—কানবেগুচেট্টু উৎকল—বইচ কুড়ি, পঞ্জাব—কুকীয়া। সংস্কৃত পর্যায় স্বাহকন্টক, ক্রবাবৃক্ষ, গ্রন্থিল, ব্যাঘ্রপাৎ, শ্রুগ্বারু, মধ্পর্ণী, কন্টপাদ, বছফল, গোপঘন্টা, ক্রবাদ্রুম, মৃহফল, দস্তকাষ্ঠ, যজ্ঞীয়ত্রতপাদপ, পিণ্ডার, হিমক, পুত, কিছিনী, বৈক্ত্রত, বৃতিত্তর, কন্টকারী, কিছিরী, ক্রগ্নারু। (জটাধর)

ইহার ফলগুণ—অম মধুর, পাকে অতি মধুর, লঘু, দীপন, পাচক; কামলা, অস্রদোষ ও গ্লীহানাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশ মতে পক ফল মধুর ও সর্বদোষ জয়কারী। "বিকঙ্কতঃ ক্রবাবৃক্ষোগ্রছিলঃ স্বাগৃকন্টকঃ।

স এব যজ্ঞবৃক্ষণ্ট কণ্টকী ব্যাঘ্রপাদপি।

বিক্সতফলং পকং মধুরং সর্বদোষজিৎ।" ( ভাবপ্রকাশ )

বিকশ্বতা (স্ত্রী) অতিবলা। (রাজনি°)

বিকঙ্কতীমুখী ( জি ) কণ্টকযুক্ত মুখবিশিষ্ট।

বিকচ (পুং) বিগতঃ কচো যশু কেশশৃত্যত্তাৎ, যদ্ধা বিশিষ্টঃ
কচো যশু প্রভূতকেশত্তাৎ। > ক্ষপণক। ২ কেতু, ধ্বজা।
৩ কেতুগ্রহ। (মেদিনী)

( ত্রি ) বিকচতি বিকশতীতি বি-কচ-অচ্। ৩ বিকশিত।(অমর) বিগতঃ কচো যস্ত। ৪ কেশশৃত।

বিকচা (স্ত্রী) মহাশ্রাবণিকা গোরক্ষম্ভী। (রাজনি°) বিকচালস্বা (স্ত্রী) হুর্গা। (হেম)

বিকচছ (ত্রি) বিগতঃ কচ্ছো যখ। কচ্ছরহিত, মুক্তকচ্ছ, যাহাকে চলিত কথায় কাছা খোলা বলে। বিকচ্ছ হইয়া কোন ধর্ম কর্ম্মের অন্প্র্ঞান করিতে নাই। কিন্তু মূত্রত্যাগকালে বিকচ্ছ হওয়াই কর্ত্তব্য, না হইয়া কচ্ছকের (কাছার) দক্ষিণ কি বামদিক্ দিয়া মূত্র ত্যাগ করিলে উহা যথাক্রমে দেবতা বা পিতৃমুখে শতিত হয়।

"অমৃক্তকচ্ছকো ভূষা প্রস্রাবয়তি যো নরঃ।
বামে পিতৃমুথে দভাৎ দক্ষিণে দেবতামুথে।" (কর্মানেচন)
বিকচ্ছপ ( বি ) কচ্ছপশৃত্য। (কথাসরিৎ ৬১।১৩৫)
বিকট ( পুং ) বিকটতি পূয়রক্তাদিকং বর্ষতীতি বি-কট-পচাভচ্।
১ বিক্ষোটক। ( শব্দরয়া৽ ) ২ সাকুরুগুরুষ। (রাজনি৽)
৩ সোমলতা। ( বৈছকনি৽) ৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত)
১।৬৭।৯৬) ( বি ) বি-( সংপ্রোদশ্চ কটচ্। পা এ।২।২৯) ইতি
কটচ্। ৫ বিশাল। ৬ বিকরাল। (মেদিনী) ৭ স্থানর।
( বিশ্ব ) ৮ দন্তর। (ধরণি)

"করালৈবিকটোঃ ক্ষেঃ পুরুষৈক্তভাষুধৈঃ। পাষাণৈস্তাড়িতঃ স্বপ্নে সভো মৃত্যুং লভেন্নরঃ॥"

( মার্কণ্ডেম্বপ্ • ৪০। ২০ ) ৯ বিক্বত। ( বিশ্ব )

বিকটগ্রাম (পুং) নগরভেদ।

বিক্টত্ব (ক্লী) বিক্টস্থ ভাবঃ বিক্ট-ত্ব। বিক্টের ভাব বা ধর্ম্ম, বিক্টতা।

বিকটনিতম্বা (স্ত্রী) বিকটঃ নিতম্বো যক্তা:। বিকটনিতম্ব-যুক্তা স্ত্রী।

বিকটমূর্ত্তি ( ত্রি ) উৎকট আফতিযুক্ত।

বিকটবদন ( পুং ) > ছর্গার অমচরভেদ। ২ ভীষণ মুখ। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিকটবদনা।

বিকটবর্মান্ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (দশকুমার)

বিকটবিষাণ (পুং) সম্বর মৃগ। (বৈত্বকনি॰)

বিকটশুঙ্গ (পুং) সম্বরমূগ। (বৈত্তকনি•)

বিকটা (স্ত্রী) বিকট-টাপ্। মায়াদেবী, ইনি বৌদ্ধ দেবী বিশেষ। পর্য্যায়—মরীচী, ত্রিমুখা, বজ্বকালিকা, বজ্রবারাহী, গৌরী, পোত্রি-রখা। (ত্রিকাণ)

বিকটাক্ষ ( ত্রি ) ১ অস্তরভেদ। ২ ঘোর দর্শন।

বিক্টানন (ত্রি) ১ ভীষণবদ্দ। ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ।

বিকটাভ (পুং) অস্তরভেদ। (হরিবংশ)

বিকতিক (পুং) বিশিষ্টঃ কণ্টকো যশু। ১ যবাস, ছরালভা।
২ স্থনামখ্যাত বৃক্ষ, পর্যায় মৃহফল, গ্রন্থিল, স্বাহ্নকণ্টক, গোকণ্টক,
কাকনাস, ব্যাত্রপাদ, ঘনজ্রম, গর্জাফল, ঘনফল, মেঘস্তনিতোম্ভব,
মুদিরফল, প্রাব্রয়, হাশ্রফল, স্তনিতফল। গুণ ক্ষায়, কটু, উষ্ণ,
ক্রচিপ্রদ, দীপন, কফ্হারক, বস্তরঙ্গবিধায়ক। (রাজনি৽)
বিক্টকপুর (ক্লী) নগরভেদ। ২ বৈকুণ্ঠ।

বিকত্থন (ক্লী) বিক্ত্থাতে ইতি বিক্ত্ত শ্লাঘায়াং ভাবে ল্যুট্। মিথ্যাশ্লাঘা।

'শ্লাঘা প্রশংসার্থবাদঃ সা তু মিথ্যা বিকথনম্।' (হেম) বিকথতে আত্মানমিতি বি-কখ-ল্যু। (ত্রি) আত্মশ্লাঘা-

কারী। ষিনি আপনার মিথ্যা শ্লাঘা করেন।

"অস্থাতারং দ্বেষ্টারং প্রবক্তারং বিকখনম্।

ভীমদেননিয়োগাত্তে হস্তাহং কর্ণমাহবে ॥" (ভারত ২।৭৩)৩২)

বিকত্থনা (স্ত্রী) বিকত্থ ণিচ্-যুচ্ টাপ্। আত্মপ্রাঘা।

"সম্ভবোক্তাপি শক্তানাং ন প্রশস্তা বিক্থনা। শারদীয়ঘনধ্বানৈর্বচোভিঃ কিং ভবাদৃশাম্॥"

( বিখ্যাতবিজয়না° ২ আ°:)

বিক্থা। (স্ত্রী) বি-ক্থ-অচ্-টাপ্। শ্লাঘা, আত্মশ্লাঘা।
বিক্থিন্ (ত্রি) বিক্থিতুং শীলমস্ত বি-ক্থ-(বৌক্ষল্যক্থস্তঃ।
পা এ২।১৪০) ইতি দিমুণ্। বিক্থাকারী, আত্মশ্লাঘাকারী,
আত্মশ্লাঘা করা যাহার স্তাব।

বিকথা ( ন্ত্রী ) বিশেষ কথা। ( পা ৪।৪।১•২ )

বিকদ্রু (পুং) যাদবভেদ। (হরিবংশ ৩১।৩৮ শ্লো॰)

বিকনিকৃহিক (ক্লী) সামভেদ। 'বিক্বিকৃহিক' এইরূপও ইরার পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বিকপাল ( ত্রি ) কপালবিচ্যুত। ( হরিবংশ )

বিকম্পন (পুং) > রাক্ষসভেদ। (ভাগত ৯।১০।১৮)

(ক্লী) বি-কম্প-লাট্। ২ অতিশয় কম্প।

বিকম্পিত (ত্রি) বি-কম্প-ক্ত। অতিশয় কম্পিত, জাতিশার কম্পনযুক্ত, বিশেষরূপে কম্পিত। অতিশয় চঞ্চল।

বিকম্পিন্ (তি) বি-কম্প-ণিনি। কম্পনযুক্ত, বিশেষরূপে কম্পানবিশিষ্ট।

বিকর (পুং) বিকীর্যাতে হস্তপদাদিকমনেনেতি বি-ক ( ৠদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭ ) ইত্যপ্। রোগ, ব্যাধি। ( শাল্চ০ )

বিকরণ ( ক্লী ) ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়ের সংজ্ঞা বিশেষ।

বিকরণী ( স্ত্রী ) তিন্দুক বৃক্ষ, তেঁদগাছ। ( বৈম্বকনি )

বিকর ল ( ত্রি ) বিশেষেণ করাল:। ভরানক, ভীষণ।

"বিকরালং মহাবক্ত্রমতিভীষণদর্শনম্। সমুগুতমহাশূলং প্রভূতমতিদারূণম্॥"

( মার্কণ্ডেরপু • ১১৮।৪৮ ) স্ত্রিরাং টাপ্।

বিকরালতা (স্ত্রী) বিকরালস্থ ভাবঃ তল-টাপ্। বিকরালের ভাব বা ধর্ম, ভয়ানকন্ব, অতিভীষণতা।

বিকরালমুখ (পুং,) মকরভেদ।

বিকর্ণ (পুং) হুর্যোধনের পক্ষের একটা প্রধান বীর। ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। "অশ্বথামা বিকর্ণন্চ সৌমদন্তিজ রিদ্রথই।
আন্তে চ বহবঃ শ্রা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ॥" (গীতা ১ অ॰)
(ত্রি) বিগতে কর্ণো যস্তা। ই কর্ণরহিত, কর্ণহীন।
(ক্রী) ৩ সামভেদ। (ঐত বা৽ ৪।১৯)

৪ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১১১৭।৪)

বিকর্ণক (পুং) ১ গ্রন্থিপর্ণ ভেদ। ২ শিবের অন্নচর ব্যাড়িভেদ। বিকর্ণরোমন্ (পুং) গ্রন্থিপর্ণভেদ।

বিকণিক (পু:) সারস্বতদেশ, কাশ্মীরদেশ। (হেম)

विकर्निन् (श्रः) विकर्न मंमार्थ।

বিকর্ত্তন (পুং) বিশেষেণ কর্তনং যথ্য বিশ্বকর্ম্মযন্ত্রধোদিতথাদখ তথাত্বং। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। (অমর)

বিকর্ত্ত্ব (জি) > প্রলয় কর্ত্তা। "তং হি কর্ত্তা বিকর্ত্তা চ ভূতানামিহ সর্বাশঃ।" (ভারত বনপর্বা) ২ মন্দকারী, ক্ষতিকারক।
ত দমনদারা বিক্তিসম্পাদক। ৪ নিগ্রহকারক। 'গোবিকর্তা
গবাং মহতাং বলীবর্দানামপি বিকর্ত্তা দমনেন বিক্তৃতিজনকঃ
বুষভাষা মহাবলান্নিগ্রহীয়ামীত্যুপক্রমাং।' (নীলকণ্ঠ)

বিকর্মন্ (ক্লী) বি-বিক্লন্ধ কর্ম। বিক্লনকর্ম, বিক্লাচার, নিষিদ্ধ-কার্য। (ত্রি) বি-বিক্লন্ধ কর্ম যন্ত। ২ বিক্লনকর্মকারী।

বিকর্মাকৃৎ ( ত্রি ) বিকর্ম বিক্রমণ কর্ম করোতীতি ক্ল-কিপ্ তুক্ চ। নিষিদ্ধ কর্মকারী। মন্থতে লিখিত আছে যে, নিষিদ্ধ কর্ম-কারীকে সাক্ষী করিতে নাই, এবং তাহার সাক্ষ্য গ্রাহ্ম হয় না। বিকর্মান্ত ( ত্রি ) বিকর্মণি বিক্রদাচারে তিপ্রতীতি স্থা-ক। নিষিদ্ধ-কুৎ, নিষিদ্ধ কার্যকারী।

> "পাষণ্ডিনো বিকর্মস্থান্ বৈড়ালত্রতিকান্ শঠান্। হেতুকান্ বকর্ত্তীংশ্চ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ॥"

> > (বিষ্ণুপু
> >
> > ০ ০ ১৮ অ
> >
> > ০ )

বিকশ্মিন্ ( ত্রি ) বিকশ্বস্থ, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী।
বিকশ্ব ( পুং ) বিক্ষাতেখনো ইতি যথা বিক্ষান্তে পরপ্রাণা
অনেনেতি বি-ক্রম যঞ্। ১ বাণ। ( ত্রিকা॰ ) বি-ক্রম-ভাবে
ঘঞ্। ২ বিকর্ষণ।

বিক্ষণ ( ক্লী ) বি-ক্ন্য-ল্যুট্। ১ আকর্ষণ। ২ বিভাগ। "বর্ণাশ্রমবিভাগাংশ্চ রূপশীলস্বভাবতঃ।

ঋষীণাং জন্মকর্মাণি বেদস্ত চ বিকর্ষণম্ ॥"(ভাগবত ১।৪৯।১১)
বিকলে ( ত্রি ) বিগতঃ কলোহব্যক্তধ্বনির্যন্ত । ১ বিহ্বল,
অপ্রতিভ, অবশ । ২ অসম্পূর্ণ, অসমগ্র । ৩ হ্রাসপ্রাপ্ত । ৪
কলাহীন । ৫ অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক । ৬ অসমর্থ । ৭ রহিত ।
ত হ্রাসপ্রাপ্ত । ৯ (ক্লী ) কলার বোড়শাংশ ।

বিকলতা (স্ত্রী) বিকলগু ভাবঃ তল্-টাপ্। বিকলম্ব, বিকলের ভাব বা ধর্ম্ম, বিকল।

বিকলপাণিক (পুং) বিকলপাণির্যন্ত, কন্। স্বভাবতঃ পাণিহীন, স্বভাবতঃই যাহার হাত নাই।

'কুণির্বিকলপাণিকঃ' ( হলাযুধ )

বিকলা (স্ত্রী) বিগতঃ কলো মধুরালাপো ষ্ঞাঃ। ঋতৌ তু দ্রিয়া মৌনিম্ববিহিতত্বাৎ। ঋতুহীনা জ্রী। নির্ভ্ত-রজস্কান্ত্রী। (শব্দর্ভাণ)

বিকলাক (ত্রি) বিকলানি অঙ্গানি মন্ত। স্বভাবতো ন্যুনাক বাহার স্বাভাবিক অঙ্গহীন। পর্য্যায়—অপোগণ্ড, পোগণ্ড অঙ্গহীন। (শক্রত্না৹)

"জনয়ামাস পুত্রো দাবরুণং গরুড়ং তথা।

বিকলান্দোহরুণস্তত্র ভাস্করশু পুরঃসরঃ ॥" (ভারত ১।০১।০৪) বিকলী (ব্রী) বিগতা কলা যস্তাঃ গৌরাদিত্বাৎ গ্রীষ্। ঋতু-হীনা স্ত্রী। (শব্দরত্বা৹)

বিকলেন্দ্রিয় (স্ত্রী) বিকলানি ইন্দ্রিয়ানি যন্ত। যাহার ইন্দ্রিয় অবশ, যাহার ইন্তগদাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যুনতা আছে।

বিকল্প (পুং) বিক্দ্ধকল্পনমিতি বি-ক্লপ-ঘঞ্। > প্রান্তি, শ্রম ভ্রান্তিজ্ঞান। ২ কল্পন। (মেদিনী) ৩ বিপরীত কল্প। ৪ বিবিধ কল্পনা। ৫ বিভিন্ন কল্পনা বিশেষ, ইচ্ছান্ত্রযায়ী কল্পনাবিশেষ।

"প্রচ্ছন্নং বা প্রকাশং বা তন্নিষেবেত যো নরঃ।

তশ্র দণ্ডবিকল্ল স্থাৎ যথেটাং নূপতেন্তথা ॥" ( মনু ৯।২২৮) 'বিবিধঃ কলঃ বিকল্পঃ' ( মেধাতিথি )

স্থৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই বিকল্প হুই প্রকার, ব্যব-স্থিত বা ব্যবস্থাযুক্ত বিকল্প ও ঐচ্ছিক বা ইচ্ছাবিকল্প।

"স্তিশাস্ত্রে বিকল্পন্ত আকাজ্জা পূরণে সতি।"

( একাদশী তত্ত্ব )

শ্বতিশাস্ত্রমতে আকাজ্জার পূরণ হইলে বিকল্প হইয়া থাকে।
বে স্থলে গ্রহটী বিধি আছে, তাহার একটা দ্বারা কার্য্য-নির্ব্বাহ
করিলে ইচ্ছাবিকল্প হয়, বেরপ দর্শপোর্ণমাস্থাণে "যব দ্বারা
হোম করিবে" "ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে" এইরপ গ্রহটী শ্রুতি
দেখিতে পাওয়া যায়, এই স্থলে যব ও ব্রীহি এই গ্রহটীই প্রাত্তাক্ষ
শ্রুতিবাধিত বলিয়া যব ও ব্রীহির বিকল্প হইয়া থাকে। ইচ্ছাকুসারে যব বা ব্রীহি ইহার কোন একটা দ্বারা হোম করিলেই
যাগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই ইচ্ছাবিকল্প। এইরপ
বিকল্প স্থলে কল্পন্ন পরস্পার বিকল্প বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু
স্থিরচিত্রে বিচার করিয়া দেখিলে কল্পন্ন বিকল্প নহে; কেন না
যে কোন একটা বিধি অনুসারে কার্য্য করিলেই যখন কার্য্য সিদ্ধি
হয়। স্কুতরাং ইহাকে ইচ্ছাবিকল্প কহে। শ্বৃতিতে লিখিত আছে
যে, ইচ্ছাবিকল্পে ৮টা দোষ আছে।

"ইচ্ছা বিকল্পে২ষ্ট্রদোষাঃ—

'প্রমাণস্বাপ্রমাণস্বপরিত্যাগপ্রকরনা:। প্রত্যুক্তীবনহানিত্যাং প্রত্যেকমন্ট্রদোষতা॥'

'ব্রীহিভির্ঘজেত' 'ঘবৈর্যজেত' ইতি শ্রয়তে। তত্র ব্রীহি-প্রয়োগে প্রতীত্যবপ্রামাণ্যপরিত্যাগ:। অপ্রতীত্যবাপ্রামাণ্য-গরিকল্পনং। ইনন্ত পূর্ব্বসাৎ পৃথক্ বাক্যং অন্তথা সমূচ্চয়েহপি ঘাগদিদ্ধিঃ আৎ। অতএব বিকল্পেন উভয়শাস্ত্রার্থ ইত্যুক্তং। প্রেমোগান্তরে যবে উপাদীয়মানে পরিত্যক্ত যবাপ্রামাণ্যোজ্জীবনং স্বীকৃত্যবাপ্রামাণ্যহানিরিতি চন্বারো দোষাঃ। এবং ব্রীহাবপি চন্ধারঃ, ইত্যপ্রে দোষা ইচ্ছাবিকল্পে। তথাচোক্তং

'এবমেবাষ্টলোষোহপি যদ্বীহিষববাক্যয়োঃ।

বিকর আশ্রিতত্ত্ব গতিরতা ন বিততে। ( একাদনী তর )
ব্রীহিন্নরা যাগ করিবে, এবং যবদারা যাগ করিবে, এই
হইটী বিধি আছে, ইহার কোন একটী পক্ষ অবলম্বন করিলে
চারিটী করিয়া দোষ হয়, সম্লামে হই পক্ষে ৮টা দোষ হইয়া
থাকে,যথা—প্রমাণভ্বপরিত্যাগ ও অপ্রামাণ্য প্রকর্মন, প্রামাণ্যোজ্জীবন ও প্রামাণ্যহানি, ব্রীহিপক্ষে এই চারিটী এবং যবপক্ষেও
এই চারিটী সাকল্যে ৮টা দোষ হয়। কোন হলে ব্রীহিন্নরা
যাগ করিলে প্রতীত যবপ্রামাণ্যের পরিত্যাগ হয়, ও
অপ্রতীত যবের অপ্রামাণ্যের পরিকর্মন হইয়া থাকে, এবং
পরিত্যক্ত যব প্রামাণ্যের উজ্জীবন ও স্বীকৃত যবের অপ্রামাণ্য
হানি হইয়া থাকে। এইরূপে চারিটী করিয়া ৮টা দোষ
হইয়া থাকে। এইরূপে চারিটী করিয়া ৮টা দোষ
হইয়া থাকে। যতগুলি বিধি থাকে, যেথানে তাহার সকল গুলিরই অমুষ্ঠান করিতে হয়, তথার ব্যবস্থিত বিকর্ম হয়। ব্যবস্থিত
বিকর স্থলে একটী বাদ দিয়া একটীর অমুষ্ঠান করিলে চলিবে
না, সকল শুলিরই অমুষ্ঠান করিতে হইবে।

"একার্থতয়া বিবিধং কল্লাতে ইতি বিকল্প:। তম্মাদষ্টদোষ-ভিয়া উপোদ্ম দে তিথী ইত্যত্র ন ইচ্ছাবিকল্প:, কিন্তু ব্যবস্থিত-বিকল্প:।" (একাদশীতত্ত্ব)

একার্থতার জন্ম বিবিধ কল্পিত হয়, এই জন্ম বিকল। ইচ্ছা বিকল্পে ৮টী দোষ আছে, এই আশক্ষা করিয়া হুই তিথিতে উপ-বাস করিবে, এইরূপ বিধি স্থলে ইচ্ছাবিকল্প হুইবে না, কিন্তু ব্যবস্থিত বিকল্প হুইবে।

ব্যাকরণ মতেও একটী কার্য্য এক স্থলে হইবে, আর এক স্থলে হইবে না এরূপ বিধান আছে, তাহাকে বিকল্প কহে।

• পাতঞ্জলদর্শন মতে চিত্তবৃত্তিভেদ। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পাঁচটী চিত্তের বৃত্তি। বস্তু না থাকিলে ও শক্ষজানমাহাত্মানিবন্ধন যে বৃত্তি হইয়া থাকে, তাহার নাম বিকল। চৈত্ত পুরুষের স্বরূপ, ইহা একটী বিকল্পের উদাহরণ। কেননা পুরুষ চৈত্তা স্বরূপ। অর্থাৎ চৈত্তা ও পুরুষ একই পদার্থ। স্থতরাং চৈতত্ত ও পুরুষের ধর্মধর্মিভাব বস্তুগত্যা নাই। অথচ চৈতত্ত পুরুষের স্বরূপ এতাদৃশরূপে ধর্মধর্মিভাবে ব্যবহার হইতেছে। মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্যায়। গুক্তিতে (ঝিলুকে) রজতবৃদ্ধি বিপর্যায়ের উদাহরণ। বিশেষ দর্শন হইলে সর্ম্মাধারণের পক্ষেই রজতবৃদ্ধি বাধিত বলিয়া প্রতীত হয়। বাধিত বলিয়া নিশ্চয় হইলে আর জন্মারা কোনও রূপ ব্যবহার হয় না। বিকরস্থলে সর্ম্মাধারণের বাধবৃদ্ধি আদে হয় না। বিস্বায় এবং বৃদ্ধি হইলেও উহার ব্যবহার বিলুপ্ত হয় না। বিপর্যায় এবং বিকরের এই স্ক্ষভেদের প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্ব্য। পাতঞ্জলে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"শৰ্দজানামুপাতী বস্তুশুতোবিকল্ল:।" ( পাতঞ্জলদ হাত্ৰ)

'শক্জনিতং জ্ঞানং শক্জানং তদ্মুপতিতুং শীলং যশু সঃ শক্জ জ্ঞানামুপাতী, বস্তুনস্তথাত্মনপ্রেম্মানোহধ্যবদায়ঃ বিকল্পঃ'

বস্তর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দ জন্ম জ্ঞানামুসারে যে একপ্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি কহে। যেমন দেবদত্তের কম্বল, এইস্থলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্ম তাহার অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কম্বলের যে ভেদ হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি। ৭ অবাস্তর কল্প।

"যাবান্কল্পো বিকল্পো বা যথা লোকোংকুমীয়তে।" ( ভাগবত ২৮৮১১)

৮ দেবতা।

"বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমন্ত্রশায়িনাম্।"

(ভাগৰত ১০৮৫।১১)

'বিবিধং আধিদৈবাধ্যাত্মাধিভূতভেদেন কল্যন্তে ইতি বিকলা দেবান্তেষাং কারণং বৈকারিকঃ' (স্বামী)

৯ অর্থালন্ধার ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিকল্পন্তল্যবলমো বিরোধ\*চাতুরীযুতঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭৩৮) যে স্থলে তুল্যবলবিশিষ্টের চাতুরীযুক্ত বিরোধ হয়, তথায় বিকল্লালস্কার হয়।

১০ নৈয়ায়িকদিগের মতে জ্ঞানভেদ, প্রকারতারূপ বিষয়তা ভেদজ্ঞান। 'সবিকল্পকং সপ্রকারতাকং জ্ঞানং নির্বিকলকং নিস্প্র-কারতাকং জ্ঞানং' ( স্থামদ ) >> বৈচিত্র্য।

১২ বৈছকমতে সমবেত দোষসমূহের অংশাংশ কল্পনার নাম বিকল্প, অর্থাৎ ব্যাধি হইবার পূর্ব্বে শরীরে দোষসমূহের যে হ্লাস বৃদ্ধি হয়, ভাহার ন্যুনাধিক কল্পনাকে বিকল্প কহে।

"দোষাণাং সমবেতানাং বিকরোহংশাংশকলনা।"

( মাধবনি°)

১৩ সমাধিভেদ, সবিকল্পক সমাধি ও নির্বিকল্পক স্থাধি।

विकल्लक ( थूः ) विकल्ल-सार्थ कन्। विकल्ल भक्तार्थ। विकल्लन (क्री) विकत्र-लाए। विविध कलन। विकल्लभीय ( वि ) विकल-अभीयत्। विकलाई, विकल्पांशा। খিকল্লবৎ ( তি ) বিকল্প অস্তার্থে মতুপ্ মন্ত্র। বিকল্মুক্ত, বিকল্পবিশিষ্ট ।

বিকল্পসম ( পুং ) গৌতমস্থতোক্ত জাত্যুত্তর ভেদ। বিকল্পান্যপপত্তি (পুং) পক্ষান্তরে অনুপপত্তি। ( সর্বদর্শনসংগ্রহ ১৫।১৯ )

বিকল্লাসহ (ত্রি) বিকল্পে বাহার উপপত্তি হয়। (সর্বদর্শন ১১।২০) বিকল্পিত ( ত্রি ) বি-কল্প-ক্ত। ১ বিবিধরূপে কলিত। ২ সন্দিগ্ধ। ৩ বিভাষিত। ৪ অনিয়মিত।

विकल्लिन ( वि ) वि-कन्न-रेनि । विकन्नयुक्त, विकन्नविशिष्टे । বিকল্লা ( ত্রি ) বি-কর-বৎ। বিকরনীয়, বিকলার্হ, বিকল্পের যোগ্য। বিকল্মষ ( ত্রি ) বিগতঃ কল্মমো যন্ত। পাপরহিত, নিষ্পাপ। ব্রিয়াং টাপ।

বিকল্য (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীম্মপর্ব্ধ)

বিকবচ ( ত্রি ) কবচ রহিত, কবচশৃতা। বর্দ্মহীন।

বিকবিকহিক (ক্লী) সামভেদ। কোন কোন স্থলে হিকবিকনিক ও বিকনিকহিক এরূপ পাঠ দেখা যায়।

বিকশ্যপ (ত্রি) কশ্রপবিরহিত। (ঐতরেমব্রা° ৭।২৭)

বিকশ্বর ( অ ) বি-কশ-বরচ্। বিকাসী, বিকাশশীল, প্রকাশ-শীল। ২ বিসরণশীল। (ভরত)

বিক্ষা ( স্ত্রী ) বিক্ষতীতি বি-ক্ষ-গতৌ অচ্ টাপ্। > মঞ্জিছা। (অমরটী° রায়মু°) ২ মাংস্রোহিণী। (রাজনি°)

বিকম্বর ( ত্রি ) বি-ক্ষ-বরচ্। বিক্স্বর। ( ভরত )

বিক্তম (পুং) বিক্সতীতি বি-ক্স-অচ্। চল্র। ( ত্রিকা°)

বিকসন (क्री) বি-কস-ল্যাট্। প্রক্ষাটন।

বিক্সা (স্ত্রী) বিক্সতীতি বি-ক্স-অচ্টাপ্। মঞ্জিছা। (অমর) বিক্সিত ( ত্রি ) বি-ক্স-জ। প্রক্টিত, দলসমূহের অন্তোহন্ত-বিশ্লেষ, পর্য্যায়—উজ্জৃত্তিত, উজ্জৃত্ত, স্মিত, উন্মিষিত, বিজ্ঞিত, উদ্বুদ্ধ, উদ্ভিত্র, ভিন্ন, উদ্ভিন্ন, হদিত, বিকস্বর, বিকচ, আকোষ, ফুল্ল, সংফুল, ক্ষাট, উদিত, দলিত, দীর্ণ, ক্ষাটিত, উৎফুল, প্রফুল। (রাজনি°)

বিকস্বর ( ত্রি ) বিক্সতীতি বি-ক্স-গতৌ ( স্থেশভাসপিস্কসো বরচ্। পা ৩।২।১৭৫) ইতি বরচ্। বিকাশনীল, পর্যায় বিকাসী। বিকস্বরা (স্ত্রী) বিক্সর-টাপ। রক্তপুনর্নবা। (রাজনি°)

বিকস্বরূপ, ঋষিভেদ।

ৰিকাকুদ ( এ ) কাকুদশ্ভ। ( পা ৫।৪।১ ৪৮ )

বিকাজ্ম ( ত্রি ) বিগতা কাজ্মা যশু। আকাজ্মারহিত, ইচ্ছাভাব।

বিকাজ্ফা ( ত্রী ) > বিসংবাদ। ২ ইচ্ছাভাব, আকাজ্ঞাহীন। বিকাম ( ত্রি ) কামনাশৃষ্ঠ । নিষাম।

বিকার (পুং) বি-ক্ল-ঘঞ্। প্রকৃতির অন্তথাভাব, পর্যায়— পরিণাম, বিক্নতি, বিক্রিরা, বিক্নতা। প্রকৃতির অবস্থান্তরে পরিণত হওয়াকে বিকার কহে। ত্রগ্ধ দধিরূপে পরিণত হইলে তাহার নাম বিকার। দ্রব্যের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া অন্সরূপে অবস্থান। বেমন স্থবর্ণের কুণ্ডল, মাটীর ঘট।

সাংখ্যদর্শন মতে এই জগৎ প্রকৃতির বিকার। প্রকৃতি বিকৃত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। পরিদৃৠমান্ জগতের মৃল প্রকৃতি, যথন জগৎনাশ হইবে, তথন এই প্রকৃতিই থাকিবে। সত্ত্ব, রজ:, ও তমো**ঙণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি**।

[বিক্বতি ও প্রকৃতি শব্দ দেখ ]

দ্রব্যের স্বরূপই প্রকৃতি, তাহার অবস্থান্তরে পরিণতিই বিকার। ২ বৈত্তক মতে রোগ।

> "বিকারো ধাতুবৈষম্যং সামাং প্রকৃতিকৃচ্যতে। স্থসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো হু:খমেব চ ॥"

> > ( চরকস্ত্রস্থা° ৯ অ° )

ধাতুসাম্যের নাম প্রকৃতি, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহাকে বিকার কহে, এই বিকারই রোগ নামে অভিহিত হয়। ধাতুর বৈষম্য না হইলে ব্যাধি হয় না। ধাতুর সাম্য অবস্থায় প্রক্রতি যেরূপ থাকে, ধাতুর বৈষম্য হইলে তাহার সেরূপ অবস্থা থাকে না, অগ্রথা ভাব হইয়া যায়। ৩ মৎস্ত।

"মৎস্থো মীনো বিকারশ্চ ঝসো বৈশারিণোহগুজঃ।" (ভাবগ্র°) বিকারত ( ক্লী ) বিকারত ভাবঃ ত্ব। বিকারের ভাব বা ধর্ম। বিকারময় ( তি ) বিকার স্বরূপে ময়ট্। বিকার স্বরূপ। বিকারবৎ ( তি ) বিকার অস্তার্থে মতুপ্ মন্ত-ব। বিকারযুক্ত, বিকারবিশিষ্ট, বিক্বত।

বিকারিতা (স্ত্রী) বিকারিণোভাবঃ তল-টাপ্। বিকারিত, বিকারীর ভাব বা ধর্ম।

বিকারিন ( ত্রি ) বি-ক্ন-ণিনি। বিকারযুক্ত, বিকারবিশিষ্ট। বিকার্য্য (ত্রি) বি-ক্ল-ণাৎ। > বিক্লতি প্রাপ্ত দ্রব্য। ২ ব্যাকরণোক্ত কর্মকারকভেদ, ব্যাকরণ মতে কর্মকারক তিন প্রকার, নির্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। বিকার্য্য কর্ম্ম আবার তুই প্রকার, প্রক্র-তির উচ্ছেদক ও প্রকৃতির গুণান্তরাধায়ক। যথা—'কাষ্ঠং ভস্ম করোতি', কাষ্ঠ ভম্ম করিতেছে এইস্থলে প্রকৃতির (কার্চের) উচ্ছেদ হওয়ায় "প্রকৃতির উচ্ছেদক" বিকাগ্য কর্ম্ম হইল। 'সুবর্ণং কুওলং করোতি' স্থবর্ণের কুওল করিতেছে, এইস্থলে প্রকৃতি ( স্বর্ণ ) রূপান্তরিত হওয়ায় "প্রকৃতির গুণান্তরাধায়ক" বিকার্য্য কৰ্ম হইল

"যদসজ্জায়তে পূর্বাং জন্মনা যৎ প্রকাশতে।
তর্নির্বর্তাং বিকার্যাঞ্চ কর্ম দ্বেধা ব্যবস্থিতম্ ॥
প্রক্রুড্রেদসম্ভূতং বিকার্যাং কাষ্ঠভন্মবং।
অন্তং গুণান্তরোৎপত্ত্যা স্থবর্ণাদি বিকারবং॥
বিক্রীয়তে বিভ্যমানং বস্তু অবস্থান্তরং নীয়তে, ইতি বিকার্যাং
তচ্চ দ্বিবিধং প্রক্রতেকচ্ছেদকং প্রক্রতেগুণান্তরাধায়কক্ষেতি"
(মুগ্রবোধটীকা চুর্গাদাস)

বিকাল (পুং) বিকদ্ধ কার্যানর্ছ: কাল:। দৈবপৈতাদিকর্ম্মের
বিক্ষদ্ধ কাল, অপরাত্ম কাল, এইকালে দৈব ও পৈত্রকর্ম নিষিদ্ধ
কইয়াছে, এইজন্ম ইহাকে বিকাল কহে। চলিত বৈকাল, পর্যায়
সায়, দিনান্ত, সায়াহ্ছ, সায়ম্, উৎসব, বিকালক। (ত্রিকাণ)
শন লজ্বয়েৎ তথৈবাস্থক্ দ্বীবনোদ্বর্তনানি চ।
নোল্যানাদৌ বিকালেরু প্রাক্তন্তিছিৎ কদাচন॥"

( মার্কণ্ডেরপু° ৩৫।৩০ )

বিকালক (পুং) বিকাল এব স্বার্থে কন্। বিকাল। ( ত্রিকা°) বিকালিকা (স্ত্রী ) বিজ্ঞাতঃ কালো-যয়া, কন্ টাপি অত ইহং। তামী, মানরদ্বা, চলিত তাঁবা বা জলঘড়ী। ইহা দ্বারা কালমান অবগত হওয়া যায়, এইজভ ইহাকে বিকালিকা ক্রে।

বিকাশ (পুং) বি-কাশ্-দীপ্তৌ-ঘঞ্। ১ রহঃ। ২ প্রকাশ। ৩ বিজন। 'বিকাশো বিজনে ক্টে' ( অমরটীকা অজয় )

৪ উল্লায়। ৫ প্ৰসার, বিস্তার। ৬ আকাশ। ৭ বিষম গতি। বিকাশক (ত্রি) বি-কাশয়তি বি-কাশ-লা। ১প্রকাশক। ২বিকাশন। বিকাশন (ক্লী) বি-কাশ-লাট্। প্রকাশ, প্রস্কৃত্ন। বিকাশিন্ (ত্রি) বিকাশোহস্তাস্ত্রীতি বিকাশ-ইনি। বিকাশীল। "কাজায়নীং ভুষ্টুবুরিষ্টলস্তাৎ বিকাশিবক্রাস্ত্র বিকাশিতাশাঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী)

বিকাষিন্ ( ত্রি ) বিকাষ-অন্তার্থে ইনি । বিকাশশীল।
বিকাস ( পুং ) বি-কস-ঘঞ্ । বিকাশ, প্রকাশ।
বিকাসন (ক্রী ) বি-কস-লাট্ । প্রকাশন, প্রক্ষুটন ।
বিকাসিন্ ( ত্রি ) বিকাস-অন্তার্থে ইনি বি-কাস-ণিনি । বিকাশ-শীল, প্রকাশযুক্ত ।

বিকাসিতা (ন্ত্রী) বিকাসিনো ভাবঃ তল-টাপ্। বিকাসীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিকাশন।

বিকির (পুং) বিকিরতি স্বৃত্তিকাদীন ভোজনার্থমিতি-বি-ক-বিক্ষেপে 'ইগুপধেতি' ক i ১ পক্ষী !

"পক্ষী থগোবিহঙ্গশ্চ বিহগশ্চ বিহঙ্গমঃ।

শকুনির্বিঃ পতত্রী চ বিন্ধিরো বিকিরোহওজঃ॥" (ভাবপ্র°)

২ কুপ। (ত্রিকা°) বিকীর্যাতে ইতি বি-ক্-ু বঞ্র্যেক।
৩ পূজাকালে বিদ্রোৎসারণার্থ কেপণীয় তণ্ডুলানি। পূজাকালে

ভূতাদি পূজার বিদ্ব উৎপাদন করিতে না পারে এইজন্ম মন্ত্র পাঠ করিয়া আতপত গুলাদি ছড়াইয়া দিতে হয়, তাহাকে বিকির কহে।

"ফড়িতি সপ্তজপ্তান্ বিকিরানাদায়

ওঁ অপসর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিশ্বক্তারত্তে নগুন্ত শিবাজ্ঞা ॥"

ইতি বিকিরেৎ। (পূজাপদ্ধতি)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তণুলাদি বিকিরণ করিতে হয়।
তন্ত্রপারে লিখিত আছে যে, লাজ, চন্দন, সিদ্ধার্থ, ভন্ম, দুর্ব্বা,
কুশ ও অক্ষত এই সকল বিকির নামে অভিহিত এবং
ভূতাদিকর্ত্বক বিশ্বসমূহের নাশক।

"লাজচন্দনসিদ্ধার্থভম্মদ্র্কাকুশাক্ষতাঃ।

বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্কবিছ্নোঘনাশকাঃ ॥" ( তন্ত্রসার )

8 অগ্নিদ্যাদির পিও, শ্রাদ্ধকালে অগ্নিদ্যার উদ্দেশে যে পিও প্রদান করা হয়, তাহাকে বিকির কহে। পিত্রাদির পিও যে প্রকারে হন্তের পিতৃতীর্থ দ্বারা দিতে হয়, এই অগ্নিদ্যার পিও সেইরূপে দিতে নাই, পিও ছড়াইয়া দিতে হয়, এইজন্ত উহাকে বিকির কহে।

"অসংস্কৃতপ্রমীতারাং যোগিনাং কুলযোষিতাম্। উচ্ছিইং ভাগধেরং স্থাদর্ভেরু বিকিরশ্চ মঃ॥" (মরু ৩।২৪৫) "পিগুনির্ব্বাপরহিতং যতু প্রান্ধং বিধীয়তে। স্থাবাচনলোপোহত্র বিকিরস্তান লুপাতে॥" (প্রাদ্ধতন্ত্র) যাহাদের যথাবিধানে দাহনাদি সংস্কার হয় নাই, এবং যাহা-দের প্রাদ্ধকত্তা কেহ নাই, তাহাদের উদ্দেশে এই বিকির পিগু দিতে হয়।

"যে বা দগ্ধাঃ কুলে বালাঃ ক্রিরাযোগ্যা স্থসংস্কৃতাঃ। বিপন্নান্তেংরবিকিরসন্মার্জনজলাশিনঃ॥" (মার্কণ্ডেরপু° ৩১।১২)

নিম্নোক্ত মত্ত্রে এই বিকিরপিণ্ড দিতে হয়।

"অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেংপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্ত তৃপ্তা যান্ত পরাং গতিম্॥

যেযাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈ বান্নসিদ্ধিন তথান্নমন্তি।
তৎতৃপ্তয়েংনং ভূবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্ত লোকার স্থায় তদ্বৎ॥"

(ক্লী) জলবিশেষ। নদী প্রভৃতি স্থানের নিকটে যে
বালুকাময়ী ভূমি থাকে, ঐ বালুকা খুড়িয়া ফেলিলে তাহা হইতে
যে জল বহির্গত হয়, তাহাকে বিকির কহে। এই জল শীতল,
স্বচ্ছ, নির্দ্দোষ, লঘু, তুবর (ক্ষায়), স্বাহ্ন, পিত্তনাশক এবং
অল্ল কফবর্দ্ধক।

"নতাদি নিকটে ভূমিৰ্যা ভবেদালুকাময়ী। উদ্ভাব্যতে ততো যত্ত ভজলং বিকিরং বিচুঃ॥ বিকিরং শীতলং স্বচ্ছং নির্দোষং লঘু চ স্মৃতম্। তুৰরং স্বাহ্ পিতত্বং মনাক্কফকরং স্মৃতম্॥" ( চিন্তামণিধৃত ) ৩ ক্ষরণ।

বিকিরণ (ক্লী) বি-ক্-লাট্। > বিক্ষেপণ। ২ বিহিংসন। ৩ বিজ্ঞাপন। (পুং) ৪ অর্কর্কন। (অমর)

বিকিরিদ্রে ( ক্রি ) বিবিধ ঘাতাদি উপদ্রবনাশক, যিনি নানা-প্রকার উপদ্রব বিনণ্ট করেন।

"বিকিরিদ্রবিলোহিত নমন্তে হস্তু" (শুক্রযজু° ১৬।৫২) 'বিকিরিদ্র, বিবিধং কিরিং ঘাতাত্যুপদ্রবং দ্রাবয়তি নাশয়তি, বিকিরিদ্র' (বেদদীপ°)

বিকীরণ (পুং) অর্কর্ক্ষ, রক্তার্কর্ক্ষ। (ভাবপ্রং)
(ক্লী) ২ বিক্ষেপণ।

বিকীৰ্ণ (ত্ৰি) বিকীৰ্য্যতে শ্বেতি বি-ক্-ক্তা বিক্ষিপ্ত, চলিত ছড়ান।

"অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বস্থালিঙ্গনধ্দরন্তনী।

বিল্লাপ বিকীৰ্ণমূদ্ধিলা সমহঃখামিব কুৰ্বতী স্থলীম্॥"

( কুমারসম্ভব ৪ স° )

বিকীর্ণক (ক্লী) বিকীর্ণ-কন্। ১ গ্রন্থিপর্ণভেদ। (বৈত্যকনি°) (ত্রি) ২ বিক্ষিপ্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিকীর্ণকা—গ্রন্থিপর্ণভেদ। বিকীর্ণফলক (পুং) রক্তার্কর্ক্ষ। (বৈত্যকনি°)

বিকীর্ণরোমন্ (ক্লী) বিকীর্ণানি রোমাণ্যস্মিরিতি। স্থোনেয়ক, চলিত গাঁঠিয়ালা। (রাজনি°)

বিকার্পসংজ্ঞ (ক্লী) বিকার্ণমিতি সংজ্ঞা যন্ত। স্থোনের। (রাজনি°) বিকুক্তি (পুং) ইক্ষাকুরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। (ত্রি) ২ কুক্তিহীন। বিকুক্তিক (ত্রি) কুক্তিহীন।

বিকুজ ( ত্রি ) কুজ ভিন্ন, মঙ্গলবার ভিন্ন।

পাপৈরপচন্ত্রসংহৈঞ বৃদ্ত্হরিতিশ্ববারুদেকেরু। বিকুজে দিনেহনুকুলে দেবানাং স্থাপনং শস্তম্॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬০ ব ২১ )

বিকুজরবীন্দু ( a ) কুজ, রবি ও ইন্দুভিন্ন; মঙ্গল, রবি ও চক্র ভিন্ন বার।

বিকুপ (তি) > কুপারহিত। ২ অকুপ। (পুং) ০ বৈকুণ্ঠ। স্তিয়াং টাপ । ৪ বিষ্ণুমাতা।

বিকুপন (পুং क्री) > কুপারাহিত্য। দৌর্বল্য।

বিকুণ্ডল ( জি ) > কুণ্ডলরহিত।

বিকুৎসা ( স্ত্রী ) বিশেষরূপে নিন্দা ।

বিকুম্ভাণ্ড ( পুং ) বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত অপদেবতাভেদ ।

विकुर्व्व। (क्री) वित्रमञ्जनक गांभात।

বিকুর্বাণ (ত্রি) বি কুরুতে ইতি বি-ক্ন শানচ্। ১ হর্ষমাণ।(অমর)

ৰ বিরুতিপ্রাপ্ত।

"আকাশন্ত বিকুর্ব্বাণঃ স্পর্শনাত্রং সসৰ্জ্বত্ত। বলবানভবদ্বায়ুস্তস্ত স্পর্শোগুণোমতঃ॥" (সাংখ্যদ° ১।৬২ )

বিকুর্ব্বিত ( ত্রি ) পালি বিকুব্বণন্। বিশ্বয়জনক ব্যাপার, অভাবনীয় ঘটনা।

বিকুত্র (পুং) বিক্সতীতি বি-ক্স-রক্। (বৌরুসে:।উণ্ ২।>৫।) উপধায়া উত্থা। চক্র। (উণাদিকোষ)

বিকুজ (পুং) > পেটের ডাক। ২ মৌমাছির গুন্ খন্ । বিকুজন (ক্লী) বিশেষরূপে কুজন। ডাক, গুন্ গুন্ ধ্বনি। বিকুণন (ক্লী) পার্শ্বন্টি, আড়চাহনি।

বিকূণিকা (স্ত্রী) বি-কূণ-অচ্ স্বার্থে ক, অত ইন্ধ। নাদিকা। বিকৃবর (ত্রি) মনোরম, স্থন্দর।

বিকৃত (ত্রি) বি-ক্ব-জ। > বীতৎস। ২ রোগযুক্ত। ৩ অসংস্কৃত। (মেদিনী) ৪ অঙ্গবিহীন।

্বালাশ্চ ন প্রমীন্তত্তে বিক্কৃতং ন চ জারতে। (মমু ৯।২৪৭) ৫ অপ্রকৃতিস্থ।

"অথর্যাশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য পুনঃপুনঃ পীড্য চ কায়মশু।" ( মহাভারত ৩।১১১।১৮ ) ও মায়াবী।

শলক্ষণঃ প্রথমং শ্রুত্বা কোকিলামঞ্বাদিনীং।
শিবাঘোরস্বনাং পশ্চাৎ বুবুধে বিক্ততিতি তাম্॥"(রঘু ১২।৩৯)
(ক্লী) ৭ বিকার। বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও যাহা লজ্ঞা,

্নি। সাবকার। বালবার হচ্ছা থাকিলেও বাহা লজ্জা,
মান ও ঈর্বাদিপ্রযুক্ত বলা যায় না, অথচ তাহা চেষ্টা দ্বারা ব্যক্ত
হইয়া পড়ে, পণ্ডিতগণের মতে ইহারই নাম বিক্বত।

"হীমানের্বাদিভির্গত্র নোচ্যতে স্বং বিবক্ষিতং।
ব্যক্তাতে চেষ্টবৈর্বেদং বিক্বতং তদ্বিহুর্ব্ধাঃ ॥" (উজ্জ্বনীলমনি)
৮ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত চতুর্বিংশ বর্ষ।
ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইরাছে, বিক্বত বৎসরের প্রজাসকল
প্রপীড়িত হয়, ব্যাধি ও শোক জন্মে, এবং পাপবাহুল্যে শির,
অক্ষি ও বক্ষের পীড়া হয়।

"সর্কাঃপ্রজাঃ প্রপীড্যন্তে ব্যাধিঃ শোকশ্চ জায়তে।
শিরোবক্ষোহক্ষিরোগাশ্চ পাপাদ্ধি বিক্ততে জনাঃ ॥"
> সাহিত্যদর্শণোক্ত নায়িকালস্কার বিশেষ। লক্ষণ—
"বক্তব্যকালেহপ্যবচো ব্রীড়য়া বিক্তং মতম্।"

্ সাহিত্যদ° ৩১৪৬)

বক্তব্য কালে যেথানে লজ্জায় বলিতে না পারিলে, মুথ বিকৃত হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে।

বিকৃতিত্ব (ক্নী) বিকৃত্স ভাবঃ দ। বিকৃতের ভাৰ বা ধর্ম, বিকার।

"ব্ৰহ্ম বিকৃতত্বেন ভাষতে" ( বালবোধ ১৮ ) ব্ৰহ্ম বিকৃতন্ত্ৰপে অবভাষিত হন। বিকৃতদংষ্ট্র (প্ং) বিভাধরবিশেষ। (কথাসিরিৎসা° ৭৭।৬৯) (ত্রি) ২ বিকৃতদংষ্ট্রাযুক্ত।

বিকৃতি (স্ত্রী)বি-কৃ-ক্তিন্। ১ বিকার। ২ রোগ। ৩ ডিম্ব। ৪ মন্তাদি। ৫ সাংখ্যোক্ত বিকৃতি।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্মহদান্তা প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত । বোড়শকস্ত বিকারো ন প্রকৃতি ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"

( সাংখ্যকারিকা ৩ )

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, অর্থাৎ কাহার বিকার নহে উহা স্বরূপাবস্থায়ই অবস্থিত থাকে। সন্তু, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নামই প্রকৃতি। মহদাদি সাতটী অর্থাৎ মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চন্মাত্র ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রুস ও গদ্ধতন্মাত্র ) এই সাতটা প্রকৃতিবিকৃতি। যথন প্রকৃতি জগৎ-রূপে পরিণতা হন, তখন প্রথমে প্রকৃতির এই ৭টী বিকার হইয়া থাকে, মূলপ্রকৃতি হইতেই এই ৭টী বিকার হয় বলিয়া ইহাদিগকে প্রক্বতিবিক্বতি কহে। আর ১৬টা কেবল বিক্বতি অর্থাৎ বিকার। পঞ্চজানেন্দ্রির, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রির ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্মহাভূত এই ১৬টা কেবল বিকার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চত্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই ১৬টা প্রকৃতিবিকৃতি অহংকার ও পঞ্চন্মাত্র হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইহাদিগকে কেবল বিকৃতি কছে। পুরুষ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে, প্রকৃতি ও বিকৃতি হইতে পুরুষ স্বতন্ত্র। সাংখ্যমতে প্রকৃতির ছই রকম পরিণাম হইয়া থাকে, স্বরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম। স্বরূপ পরি-ণামে প্রলয়াবস্থা ও বিরূপ পরিণামে জগদবস্থা। একটু বিশদরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জাগতিক তত্ত্ব সকলকে চারিশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। কোন তব কেবলই প্রকৃতি, অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে। কোন কোন তত্ত্ব প্রকৃতি-বিকৃতি অর্থাৎ উভয়াত্মক, তাহাতে প্রকৃতিধর্ম্মও আছে এবং বিক্ততিধর্মও আছে, স্নতরাং তাহারা প্রকৃতি-বিক্ষতি। কোন কোন তত্ত্ব কেবল বিক্ষতি, অর্থাৎ কোন তত্ত্বের প্রকৃতি নহে, আবার কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক প্রকৃতিও নহে. বিক্বতিও নহে। এই চারিশ্রেণী ভিন্ন আর কোনরূপ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি শব্দের অর্থ—উপাদানকারণ, বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য, এই জগতের যে উপাদানকারণ, তাহার নাম প্রকৃতি, এই প্রকৃতিরূপ উপাদানকারণ হইতে জগৎরূপ যে কার্য্য হইয়াছে, ইহাই বিকৃতি বা বিকার।

মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, কোন কারণ হইতে তাহার উৎপত্তি সম্ভবে না তিকননা মূলপ্রকৃতি কোন কারণ জন্ম হইলে সেই কারণের উৎপত্তির প্রতিও কারণাস্তরের অপেক্ষা করে, আবার তাহার উৎপত্তির জন্ম অন্ম কারণের আবশ্রুক হয়, এইরূপে উত্তরোত্তর কারণের কারণ তম্ম কারণ নির্দেশ করিতে গেলে অনবস্থা দোষ হইরা পড়ে। অতএব মূলকারণ অর্থাৎ প্রকৃতি অন্ম কোন পদার্থ হইতে উৎপন্ন বস্ত্ব নহে, উহা যে স্বতঃসিদ্ধ, ইহা অবশ্রই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সিদ্ধ হইল যে, মূলপ্রকৃতি অবিকৃতি, উহা কাহারও বিকৃতি নহে।

মহত্তব, অহস্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতামাত্র এই দাতটী তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি অর্থাৎ উহারা প্রকৃতিও বটে, বিকৃতিও বটে। কোন
তত্ত্বের প্রকৃতি এবং কোন তত্ত্বের বিকৃতি। মহত্ত্ব মূলপ্রকৃতি
হইত্তে উৎপন্ন, স্ত্তরাং উহা মূলপ্রকৃতির বিকৃতি এবং মহত্ত্ব
হইতে অহস্কারতত্ত্বের উৎপত্তি হইরাছে বলিয়া উহা অহস্কারতত্ত্বের
প্রকৃতি। উক্তর্নপে অহস্কারতত্ব মহত্তত্বের বিকৃতি; আর তাহা
হইতে পঞ্চতামাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি বলা যায়। পঞ্চতামাত্রও উক্তর্নপে অহস্কারতত্বের বিকৃতি এবং তাহা হইতে
উৎপন্ন পঞ্চমহাভূতের প্রকৃতি। পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়
কোনও তত্ত্বান্তবের উপাদানকারণ বা আরম্ভক হয় না। এজ্য
উহারা কেবল মাত্র বিকৃতি, কাহারও প্রকৃতি নহে।

পুরুষ অমুভয়ায়ক, অর্থাৎ কাহার প্রকৃতিও (কারণ) নহে, বিকৃতিও (কার্য) নহে। পুরুষ কৃটস্থ, অর্থাৎ জন্তথ্যের অনাশ্রয়, অবিকারী ও অসঙ্গ। এজন্ত পুরুষ কাহার কারণ হইতে পারে না। পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই, স্কুতরাং কার্যাও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অমুভয়ায়ক।

"মূলপ্রকৃতি বিকৃত হইয়া জগদ্রপে পরিণতা ইইয়াছেন" ইহাতে বাদীদিগের মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণের এই উক্তি বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না, তাঁহারা প্রকৃতির বিকৃতিতে এই জগৎ স্পষ্ট হইয়াছে, এই পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া বলেন যে উহা ব্রন্সের বিবর্ত্ত মাত্র। বিবর্ত্ত ও বিকারের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সতত্বতোহন্তথাপ্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
ত্বতাহন্তথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহতঃ।" (বেদান্তদর্শন)
কোন বস্তব সভার সহিত তাহার যে অন্তথাপ্রথা (অন্তর্মপ্রজান) তাহাই বিকার, আর, কোন বস্ততে (বিরুত বা আরোপিত দ্রুব্যে যথা সর্পে) প্রকৃতির (রজ্জুর) সত্তা না থাকা বোধে তাহার (আরোপিত দ্রুব্যের বা সর্পের) যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরিণামবাদীদিগের

মতে কারণই বিক্নত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যাকারে পরিণত হয়। স্থতরাং কার্য্যক্রপ বস্ত আছে, কার্য্যজ্ঞান নির্বস্তক নহে।

বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুগত্যা কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। ছগ্নের দিখিভাবাপত্তি প্রভৃতি পরিণামবাদের দৃষ্টাস্ত এবং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টাস্ত । বৈদান্তিকেরা বিবেচনা করেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও রক্ষে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয়দোষ, সেইরূপ রক্ষে প্রপঞ্চপ্রতীতির কারণ অনাদি অবিতারণ দোষ। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, রক্ষে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ রক্ষের বিবর্ত্তমাত্র। প্রকৃত পক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের তায় প্রপঞ্চও প্রতীয়মান মাত্র।

সাংখ্যাচার্য্যের। ইহাতে বলেন যে, রজ্জ্তে সর্প প্রতীতি হইবার পর নৈপুণ্যসহকারে প্রণিধানপূর্বক বিচার করিলে ইহা সর্প নহে, ইহা রজ্জু, এইরপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। স্থতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহা বেশ ব্বিতে পারা যায়। কিন্তু প্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐ রূপ বাধজ্ঞান কখনই হয় না। অতএব প্রপঞ্চপ্রতীতি ভ্রমাত্মক ইহা বলা যাইতে পারে না। এই যুক্তি অনুসারে সাংখ্যাচার্য্যেরা বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শন-পূর্বক পরিণামবাদের (বিকারবাদ) পক্ষপাতী হইয়াছেন। মনোযোগ করিলে বুঝা যায় যে, পরিণামবাদে কারণ, কার্য্য হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। ছগ্ম দধিরূপে, সুর্বণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিলা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে ছগ্ম, সুর্বণ, মৃত্তিকা ও তন্তু হইতে বন্তুগত্যা ভিন্ন নহে।

অতএব প্রতীতি হইতেছে যে, জগৎ প্রকৃতির বিকার বা কার্য্য। বিকার বা কার্য্যরূপ জগৎ স্থথতঃখমোহাত্মক, স্বতরাং তাহার কারণও যে স্থতঃখমোহাত্মক হইবে, ইহা অনান্নাদেই বুঝা যান্ন। (সাংখ্যদর্শন)

[ বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি, পরিণামবাদ ও বেদান্তদর্শন দেখ।]
বিকৃতিম্ ( ত্রি ) বিকৃতি অন্তার্থে মতুপ্। বিকৃতিবিশিষ্ট,
বিকারযুক্ত, অন্তথাপ্রকার।

"সন্ত্ৰানামপি লক্ষ্যেত বিক্নতিমচ্চিত্তং ভয়ক্ৰোধন্নোঃ।" (শকুন্তলা) বিক্নতোদর (ত্রি) বিক্নত উদরবিশিষ্ঠ।

(পুং) ২ রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৩/২৯/৩১) বিকুষিত (ত্রি) ১ বিশেষরূপে কর্ষিত। ২ আরুষ্ট। বিকৃষ্ট (ত্রি) বিশেষেণ কৃষ্টা বিকৃষ-ক্ত। আকৃষ্ট।
বিকৃষ্টকাশা (পুং) বিকৃষ্টা কালা। চিরকাল।
"বিকৃষ্টকালৈবা বেলৈম' দৈনা সমিভিবর্ত্ততে॥
বিকৃষ্টকালোচ চিরেণ" (ভাবপ্রকাশ)

বিকেছ (ত্রি) বিশেষ উজ্জ্বন, প্রদীপ্ত।
বিকেশ (ত্রি) বিগতঃ কেশো যন্ত। কেশবর্জ্জিত, কেশরহিত।
বিকেশিকা (স্ত্রী) বর্তী, পনিতা। (স্কুল্ড)

বিকেশী (স্ত্রী) বিগতঃ কেশো যস্তাঃ ভীষ্। > কেশবর্জিতা। ২ পটবর্ত্তি। (ধরণি) ৩ মহীরূপ শিবের পত্নী।

"সুর্য্যোজনং মহী বহ্নিবায়ুরাকাশমেব চ।
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণঃ সোম ইত্যেতান্তনবঃ ক্রমাৎ।
সুবর্চনা তথৈবোষা বিকেশী চাপরা শিবা।
স্বাহা দিশতথা দীক্ষা রোহিণী চ যথাক্রমম্॥"

( মার্কভেরপুরাণ রুদ্রদর্গ )

বিকোক (পুং) বৃকাশ্বরের পুত্র। কলিপুরাণে লিখিত আছে যে, বৃকাশ্বরের কোক ও বিকোক নামে ছই পুত্র হয়, ভগবান্ কল্পি অবতার হইয়া এই ছই অস্তরকে বধ করেন।

( ক্রিপুরাণ ২১ অ°)

বিকোথ (পুং) ১ চকুর পীড়া। [কোথ দেখ] (ত্রি) ২ পীড়িত। বিকোশ (ত্রি) বিকোষ।

বিকোষ ( ত্রি ) বিগতঃ কোষো যস্ত। ১ কোষরহিত, কোষ হইতে নিদ্ধাশিত, থাপ হইতে বাহির করা, নিদ্ধোষ।

পপরিধাবরথ নল ইতক্ষেত্ত ভারত। অসসাদ সভোদেশে বিকোষং থজাসুত্তমম্॥"

( ভারত অভ্যা১৮ )

২ আচ্ছাদনরহিত।

"গুরুভার্য্যাগামী বিকোষমেহনত্বমিতি" ( কুলুক ১১।৪৯ )

বিক্ষ (পুং) বিক্ ইতি কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। করিশাবক। বিক্রেম (পুং) বি-ক্রম-ঘঞ্। > শোর্য্যাতিশয়, পর্য্যায় অতিশক্তিতা, (অমর) শোর্য্য, বীরত্ব, পরাক্রম, সামর্থ্য, শক্তি, সাহস। বিশেষেণ ক্রামতীতি বি-ক্রম-অচ্। ২ বিষ্ণু।

"ঈশবো বিক্রমী ধন্বী মেধাবী বিক্রমঃ ক্র**মঃ**।"

( বিফুসহল্রনাম স্তোত্ত )

ত ক্রান্তিমাত্র। (মেদিনী) ৪ পাদবিক্ষেপ। (রামা° ১১১১১)

৫ বিক্রমাদিত্য রাজা। "ধন্বস্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-

বেতালভট্টরটকর্পরকালিদাসা:।
থ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতে: সভারাং
রঙ্গানি বৈ বরকচির্নব বিক্রমশু॥ ( নবরত্বকোষ )

চরণ। ৭ শক্তি। (রাজনি৽) ৮ স্থিতি।
 শংপ্লবং সর্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
 ইপ্রাপ্তিস্ত কাম্যানাং ত্রিবর্গস্ত চ বো বিধিঃ॥

(ভাগবত থাদাং•)

'বিক্রম: স্থিতি: প্রতিসংক্রম: মহাপ্রবর:' (সামী)

- প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত চতুর্দশ বর্ষ। এই বৎসরে

সকল প্রকার শশু উৎপন্ন এবং পৃথিবী উপদ্রবশৃত্য হয়। কিন্তু

শ্বণ, মধু ও গঝাদ্রব্য মহার্ম্য হইন্না থাকে।

"জারত্তে সর্বাশস্তানি মেদিনী নিরুপদ্রবা।

শবণং মধু গরাঞ্চ মহার্দ্যং বিক্রমে প্রিরে॥" (জ্যোতিস্তব্ধ)

১০ খনামব্যাত ক্বিবিশেষ। ইনি নেমিদ্ত নামে একখানি খণ্ডকাব্য প্রণয়ন করেন। নেমিদ্তে এই কথার উল্লেখ

দেখিতে পাওয়া বায়।

শতদ্বংখাথ প্রচরকবিতুঃ কালিদাসশু কাব্যাদস্তাং পাদং স্থপদর্বিতাদ্মেঘদৃতাদৃগৃহীত্বা।
শ্রীমন্নেমেশ্চরিতবিশদং সাঙ্গণভাঙ্গজন্মা
চক্রে কাব্যং বুধজনমনঃপ্রীতয়ে বিক্রমাখ্যঃ ॥" (নেমিদৃত)
১১ বংসপ্রপ্র। (মার্কণ্ডেয়পু• ১১৭।১)। ১২ পক্ষীর
গতি। ১০ চনন। ১৪ আক্রমণ।

বিক্রেম, > নামরূপে প্রবাহিত নদীভেদ। (ভ° ব্রহ্মথ ১৬।৬৩)

- ২ আসামের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। (১৬।৪০)
- ৩ পূর্ববেদের একটী প্রাচীন গ্রাম। (১৯।৫০)
- ৪ কুশদীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। ( লিঙ্গপু° ৫০।৭ )

বিক্রমকেশরিন্ (পুং) > পাটলিপুত্রের একজন রাজা।

> চণ্ডীমঙ্গলবর্ণিত উজ্জিগিনীর একজন রাজা। ৩ মৃগাঙ্কদন্তরাজের মন্ত্রী। (কথাসরিং)

বিক্রমকেশরীরস, জরাধিকারোক ঔবধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী এইরূপ,—জারিত তাম ১ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা, কজ্জলী ২ তোলা, এবং কাঠবিষ ১ তোলা এই ক্রেক দ্রব্য লইয়া প্রথমতঃ তাম ও রৌপ্য উত্তমরূপে মর্দন করিয়া মিশ্রিত করিবে, পরে তাহাতে কজ্জলী ও বিষ মিশাইয়া লেবুর মূলের ছালের রম দারা ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর নষ্ট হয়।

বিক্রমচও (পুং) [বিক্রমপুর দেখ।]

বিক্রমচরিত ( ক্লী ) বিক্রমাদিত্যের চরিতবিষয়ক গ্রন্থভেদ। বিক্রমটাদ, কুমাওনের একজন রাজা, হরিচাদের পুত্র, প্রায় ১৪২৩ খুষ্টাব্দে বিভ্যমান ছিলেন।

বিক্রমটোল, একজন মহাপরাক্রান্ত চোল রাজা। রাজরাজ-দেবের পুত্র। নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে এবং 'বিক্রম'- চোড়ন্ উলা' নামক তামিল প্রন্থে এই চোল ন্পালের পরিচন্ধ
পাওয়া যায়। শেষাক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে ইনি চের, পাওয়
মালব, সিংহল ও কোক্বপতিকে পরাজয় করিয়াছিলেন। পল্লবরাজ তোতেশান, শেঞ্জিপতি কাড়বন্, মুড়ম্ববাড়ীর অধিপ বরভ,
অনস্থপাল, বৎসরাজ, বাণরাজ, ত্রিগর্তরাজ, চেদিপতি ও কলিঙ্গপত্রি তাঁহার মহাসামস্ত বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রধান
মন্ত্রীর নাম করেন্ বা ক্রন্ধ। এই ন্পতি ১১১২ হইতে ১১২৭
খুঠাল পর্যান্ত চোলরাজ্য শাসন করেন। ইনি শৈব ছিলেন।
২ আর একজন চোল নৃপতি, বিক্রমক্তর নামেও পরিচিত। ইহার
পিতার নাম রাজপরেপু। ইনি ১০৫০ শকে কোনমণ্ডল
শাসন করিতেন। ও প্র্কিচালুকাবংশীয় একজন রাজা।

বিক্রমণ (ক্রী) বি-ক্রম-ল্যাট্। বিক্রেপ, পাদবিস্থান।
"বিষ্ণোর্বিক্রমণমদি" (শুক্রমজ্ঃ ১০।১৯) 'বিষ্ণোর্ব্যাপনশীলস্থ মন্তপুরুষস্থা বিক্রমণং প্রথমপাদবিক্রেপণজিতো ভূলোকো২িদি' (বেদদীপ•)

বিক্রমভূক্ষ ( পুং ) পাটলিপুত্রের জনৈক নৃপতি। ( কথাসরিৎ ) বিক্রমদেব ( পুং ) চক্রগুপ্তের নামান্তর।

বিক্রমপট্টন (ক্লী) বিক্রমশু পট্টনং। উজ্জিরনী নগরী। বিক্রমপতি (পুং) বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমপাণ্ড্য, পাণ্ডাবংশীয় একজন রাজা। মছরায় ইহার রাজ-ধানী ছিল। বীরপাণ্ডা নিহত হইতে কুলোভ্রুদ্ধ চোলের সাহায্যে ইনি মছরার সিংহাসনে ( পৃষ্ঠীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ) অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

বিক্রমপুর (ক্লী) বিক্রমশু পুরং। বিক্রমপুরী, উজ্জয়িনী।
বিক্রমপুর—পূর্ববেদ্ধ ঢাকাজেলার অন্তর্গত একটা বিস্তৃত পরগণা। ঢাকা সহর হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এই পরগণা আরস্ত। ইহার পূর্বেইছামতী ও মেঘনা, পশ্চিমে গলা, উত্তরে জালালপুর পরগণা এবং দক্ষিণে কীর্তিনাশা নদী। ঢাকাজেলার মধ্যে এই পরগণাই অতি উর্বরাও শশুশালী। এখানে প্রভূতপরিমাণে ধান্তা, ইক্লু, কার্পাস, পান, স্কুপারি, নেব, নানাপ্রকার শাক্সবজীও বহুবিধ ফল জন্ম।

পরগণার পূর্বাংশে ভিটি বা ডাঙ্গান্ধমি, এই অংশে বিস্তর উন্থান, মধ্যে মধ্যে সরোবর ও অলপরিসর বিলাদি দৃষ্ট হয়। পশ্চিমাংশ নাবাল, এই স্থান ও ক্রোশ ব্যাপিয়া নলথাগড়ার বনে পরিপূর্ণ ও সকল সময়ে জলমগ্ন থাকে।

ঢাকাজেলার মধ্যে বিক্রমপুর পরগণাতেই সর্বাপেকা ঘন-বসতি ও পোকসংখ্যা অধিক, অধিকাংশই হিন্দু, হিন্দুর মধ্যে আবার ব্যাহ্মণই বেশী,

দিখিজয়প্ৰকাশ নামক প্ৰাচীন সংস্কৃত গ্ৰন্থে লিখিত আছে—

"ঢকেশ্বরী পূর্বভাগে যোজনহরব্যতারে।
ইছামতী নদীপার্শে স্বর্ণগ্রামো বিরাজতে ।
দিলপুরোত্তরে ভাগে ব্রহ্মপুত্রত্য পশ্চিমে।
বৃদ্ধগঙ্গা দক্ষিণে চ পূর্বে পদ্মানদীবরাৎ ।
বিক্রমভূপবাস্থাৎ বিক্রম্পুরমতো বিহুঃ।
জার্মোদরত্য যোগে চ অভূৎ কলতরুন্পঃ ।
ইছামতীনদীতীরে স্বর্ণমানঞ্চকার হ।
দরিদ্রেভ্যো বিজ্ঞোশ্চ দত্তবান্ বহুলং ধনম্ ।
বিব্জ্জনানাং বাসশ্চ বিক্রম্পুর্যাঞ্ভূরিশঃ ।
পরতালভূমিপত্য তোফিস্থলং বিহুর্ধাঃ ।

( বঙ্গালপরভালবর্ণনে ৮৮-৯২ )

ঢকেশরীর পূর্ব্বে ছই যোজন দূরে ও ইছামতী নদীর ধারে স্থবর্ণগ্রাম অবস্থিত। ইদিলপুরের উত্তরে, ব্রহ্মপুরের পশ্চিমে, রুড়িগঙ্গার দক্ষিণে এবং পদানদীর পূর্ব্বে বিক্রমপুর। বিক্রম নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বভালে অর্দ্ধোদর যোগের সমন্ত্র রাজা কলতক হইয়া ইছামতী নদীতীরে স্বর্ণমান করিয়াছিলেন, তত্বপলক্ষে তিনি দীন দরিদ্র ও বাহ্মণদিগকে বছধন দান করিয়াছিলেন। বিক্রমপুরে বছতর বিহানের বাস। এস্থান পরতালরাজের প্রমোদস্থান বলিয়া থাতে।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। প্রবাদ এইরূপ, উজ্জারনীপতি স্থপ্রদির রাজা বিক্রমাদিত্য এখানে আসিয়া নিজ নামে
একটা নগর পত্তন করিয়া যান, তাহাই আদি বিক্রমপুর।
কিন্তু বিক্রমাদিত্য নামক অপর কোন নৃপতি কর্ত্বক বিক্রমপুর
প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক উজ্জারনীপতির সহিত এই পূর্ব্বরঙ্গীয় বিক্রমপুরের কোন সম্বন্ধ ছিল বলিয়া মনে করি না।
অবশু বিক্রমপুর নামটা প্রাচীন, পালবংশের সময়ে বিক্রমপুর
একটা অতি প্রদিম্ধ জনপদ বলিয়াই গণ্য ছিল। তৎপূর্ববত্তী
কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ, শিলালিপি বা তাম্রশাসনে বিক্রমপুরের
উল্লেখ নাই। পালাধিকারকালে বিক্রমপুরনগঙ্গের স্থপ্রসিদ্ধ
বৌন্ধ-তান্ত্রিক দীপঙ্কর প্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন। কেহ
রামপাল ও কেহ সাভারকে সেই প্রাচীন স্থান বলিয়া নির্দেশ
করেন। কিন্তু প্রথম স্থানটা বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত হইলেও সেই আদি বিক্রমপুর নগর ঠিক কোন্টা, তাহা নিঃসন্দেহে
কেহ দেখাইতে পারেন না।

ইছামতী নদী হইতে তিন মাইল দূরে ও ফিরিঙ্গীবাজারের পশ্চিমে স্থপ্রাচীন রামপালের ধ্বংশাবশেষ। পালবংশ ব্যতীত এখানে হরিবর্মাদের, খ্যামলবর্মা, রাজা বলাল প্রভৃতি বছ নূপতি রাজত করিয়া গিয়াছেন। পাল ও সেনবংশীয়গণের অধিকারকালে সমন্ত পূর্ক্রিঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ বিক্রম- পুরের অন্তর্গত ছিল। সেনবংশীয় মহারাজ দনৌজামাধবের সময় বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজধানী চক্রত্বীপে স্থানান্তরিত হয়। এসময়েও চক্রত্বীপের দক্ষিণসীমায় প্রবাহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল।

রামপালের বল্লালবাড়ীর বিশাল ধ্বংসাবশেষ প্রায় তিন হাজার বর্গফিট স্থান ব্যাপিয়া পড়িয়া আছে। পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদের কিছুই নাই, কেবল উচ্চ চিপি, এবং তাহার পার্থে প্রায় ২০০ ফিট বিস্তৃত গড়থাই ও তাহার উপর দিয়া যাতায়াতের বন্দ বা রাস্তা আছে। এই বিধ্বস্ত বল্লালবাড়ীর মধ্যে কোন গৃহাদির নিদর্শন না থাকিলেও, ইহার চারিদিকেই বহুদ্র ব্যাপিয়া ইপ্রক্রপ ও প্রাচীরের ভিত্তি দেখা যায়। এখানকার প্রাচীন ইপ্রকরাশি লইয়া নিক্টবর্তী অনেক লোকের গৃহাদি নির্শ্বিত হইয়াছে।

বল্লালবাড়ীর নিকটেই 'অগ্নিকুণ্ড' নামে বৃহৎ কুণ্ড আছে।
প্রবাদ —পূর্বেরাজা বল্লালের আগ্নীয়য়জন ও পরে নিজে
এখানেই দেহ বিসর্জন করেন।

বলালবাড়ীর মধ্যে 'মিঠাপুকুর' নামে একটী সরোবর আছে। শুনা যায়, এই সরোবরেই রাজা বলাল ও তাঁহার আত্মীয়বজনের দেহাবশেষ রক্ষিত হয়।

বলালবাড়ী হইতে এককোশ মধ্যে বাবা আদম্পীরের দরগা ও মদজিদ। প্রবাদ এইরূপ, রাজা বলালের সহিত এই পীরের যুদ্ধ হইয়াছিল। বলালের মৃত্যুর পর এই পীরই প্রথম মুসলমান কাজিরূপে বলালবাড়ী শাসন করিতে থাকেন। বলালবাড়ীর "মিঠাপুকুর", স্থানীয় হিন্দুগণের নিকট যেমন পবিত্র বলিয়া গণ্য, বাবা আদমের দরগাও সেইরূপ স্থানীয় মুসলমান দিগের শ্রহাভক্তির জিনিষ। [রামপাল দেখ]

রামপাল ব্যতীত এই পরগণায় কেদারপুর নামক স্থানে 
দাদশভৌমিকের অন্ততম চাঁদরায় ও কেদাররায়ের স্থাহৎ
প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এবং গঙ্গা ও মেঘনার সঙ্গদের নিকট
রাজবাডীর মঠ দেখিবার জিনিষ।

ফিরিঙ্গীবাজার ইছামতীর ধারে। নবাব সায়েন্তা থাঁর সময়ে ১৬৬০ খুষ্টাব্দে কতকগুলি পর্ত্তুগীজফিরিঙ্গী আরাকান-রাজকে পরিত্যাগ পূর্বক মোগলসেনানী হোসেনবেগের পক্ষা-বলম্বন করিয়া এখানে আসিয়া বাস করে, তাহা হইতে এই স্থান ফিরিঙ্গীবাজার নামে খ্যাত হয়। এক সময়ে এখানে সহর ও বছ ইইকালয় ছিল, এখন ইহা সামান্ত গ্রামে পরিণত।

ফিরিঙ্গীবাজারের প্রায় ও মাইল দক্ষিণে, ইছামতীর ধারে ইজাক্পুর নামে আর একটা প্রাচীন স্থান আছে, এখানে মীরজুমলা একটা চতুরম হুর্গ নির্মাণ করেন। সেই প্রাচীন ছুর্নের ভগ্নাবশেষ, কতকগুলি ইন্টকালর ও ঘাট রহিয়াছে। পূর্বে মোগল আমলে এখানকার ঘাটে ওছ আদায় হইত। আখিনমালে এখানে একপক্ষব্যাপী বারুণী মেলা হয়, তাহাতে পূর্ববিদের নানাস্থান হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকে। এই মেলায় পূর্ববিদ্ধীয় সকল প্রকার দ্রব্যক্তাতের কেনাবেচা ছইয়া থাকে।

বিক্রমবাক্ত (পুং) সিংহলের একজন রাজা। বিক্রমরাজ (পুং) বিক্রমাদিত্য রাজা।

বিক্রমশীল (বিক্রমশিলা) পালরাজগণের সময়ে মগধের অন্তবর রাজধানী। বর্ত্তমান নাম শিলাও। বর্ত্তমান বেহার উপবিভাগের মধ্যে, বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ও ক্রোশ দূরে রাজগৃহ ঘাইবার পথে অবস্থিত। বৌদ্ধপালরাজগণের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী, বহতর মঠ ও সজ্যারাম স্থশোভিত ছিল, এখন ভাহার কিছুমাত্র নিদর্শন নাই। হই একটী প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্ত্তি সেই ক্ষীণ স্থতি জাগাইয়া রাথিয়াছে। এখানকার ধাজা এখনও বেহারের সর্ক্তি প্রসিদ্ধ।

ধর্মপালের বংশে বিক্রমনীল নামে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।
কেহ কেহ মনে করেন, তাঁহারই নামান্থদারে বিক্রমনীল রাজধানীর নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই বিক্রমনীলের পুত্র যুবরাজ
হারবর্ষের আশ্রেরে প্রসিদ্ধ কবি গোড়াভিনন্দ রামচরিত প্রভৃতি
কাব্য রচনা করেন।

বিক্রমসাহি, গোয়ালিয়ারের তোমরবংশীয় একজন রাজা, মান-সাহির পুত্র। খুষ্টীয় ১৬শ শতান্দীতে বিভামান ছিলেন।

[গোয়ালিয়ার দেখ]

বিক্রমসিন্দ, সিন্দবংশীর বেলহর্ণের একজন সামস্ত নূপতি।

২র চামুগুরাজের পুতা। ১১০২ শকে ইনি কলচুরিপতি সঙ্গমের

অধীনে বিস্কোড প্রেদেশ শাসন করিতেন।

বিক্রমসিংহ একজন পরাক্রান্ত কচ্ছপদাত বংশীর রাজা, বিজয় পালের পুত্র। অদিতীয় জৈনপণ্ডিত শান্তিষেণের পুত্র বিজয় কীর্ত্তি ইহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। হবকুগু হইতে ১১৪৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

বিক্রমসিংহ, বপ্নরাও বংশীয় মেবারের একজন প্রদিদ্ধ রাজা। সমরসিংহের পূর্ব্ধপুরুষ। [সমরসিংহ দেখা]

বিক্রমাদিত্য (পং) মোদক বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—প্রথমে ২০টী গুলদ্বল ঘতে পাক করিতে হইবে, পরে ঐ ফল তুলিয়া উহাতে বিংশতিপল খণ্ড মিশ্রিত করিবে, পরে তালমূলী, তুরঙ্গী, শুন্ধী প্রতি ৪ তোলা, জাতীফল, ককোল, লবঙ্গ প্রতি ২ তোলা, মালতী, কুলিঞ্চ, কবাব, করভত্বক্, প্রত্যেক ১ তোলা এবং লোহ ১৬ তোলা, একত্র করিরা মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন

এই মোদকের ১ তোলা ও একটী ঘৃতপক আমলকী ভোজন করিবে। এই মোদক সেবনে ধাতৃক্ষীণ, অগ্নিমান্দ্য, সকল প্রকার নেত্ররোগ, কাস, খাস, কামলা ও বিংশতি প্রকার প্রমেহ আশু বিনষ্ট হয়।\*

বিক্রমাদিত্য (পুং) স্থনামপ্রসিদ্ধ নরপতি। বিক্রমার্ক নামেও থ্যাত। এই মামে বহু সংথ্যক নূপতি বিভিন্ন সমন্দ্র উদিত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন,—তল্মধ্যে সংবং-প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্যের কথাই প্রথমে বলিব। এই নূপতি সম্বন্ধে প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে অনেক কায়নিক কথা লিখিয়া গিয়াছেন, প্রথমে তাঁহারই আলোচনা করিতেছি। জনৈক কালিদাসের জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

শ্রীবিক্রমার্ক নুপতি শ্রুতিস্থৃতিবিচারবিশারদ পণ্ডিত সমা-কীর্ণ অশীত্যধিকশতভম দেশসম্বিত ভারতবর্ষের অন্তর্গত মালবদেশের রাজা। মহাবাগ্মী বরক্চি, অংশুদত্তমণি, শহু, জিগীষাপরায়ণ ত্রিলোচনহরী, ঘটকর্পর এবং অমরসিংহ প্রমুখ সত্যপ্রিয় বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিখ, কুমারসিংহ প্রভৃতি মহামহাপণ্ডিতগণ এবং এতদ্তির ধন্বস্তরি, ক্ষপণক, বেতাল-ভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ মহারাজ বিক্রমার্ক নুপতির সভায় বিরাজিত ছিলেন। এই ১৬ জন বেদজ্ঞ সং-পণ্ডিত ব্যতিরেকে. মহারাজ আরও অষ্ট্রশত নরপতি সমাবুভ হইয়া নিয়ত সভামগুপে অবস্থিতি করিতেন। এতদ্ধিক ১৬ জন জ্যোতির্বিদ্ গ্রহবিপ্র এবং ১৬ জন আয়ুর্কেদবিশারদ চিকিৎসাকর্মাভিজ্ঞ ভিষক্প্রবর সর্বাদা তৎসমীপে উপস্থিত থাকিতেন। ভট্ট (ভাট) ও ঢড়িন (টে ড়াদার)গণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য প্রতীক্ষার সভাসরিধ্যে দণ্ডায়মান থাকিত। কোটিপরিমিত বীরপুরুষ এই বিপুল সভার পরিণাহ (পরিধি). অর্থাৎ কোটিপরিমিত যোদ্ধগণ এই বিরাট সভাকে বেষ্টন করিয়ারকাকরিত।

এই দিখিজয়ী রাজা বিক্রমার্কের কোন স্থানে যাত্রাকালে

"বৃতে শুল্দকাং বিংশং পচেৎ সমাগ্ ভিংগ্বর: ।
 উতার্য্য চ ক্ষিপেদেয়াং খণ্ডঞ্চ পলবিংশতিঃ এ
 তালমূলী তুরঙ্গী চ শুণ্ঠী চেতি পলার্থ্যকৃষ্ ।
 জাতীফলঞ্চ করোলং লবক্সকেতি কার্যিকষ্ ॥
 মালতীফ কুলিপ্রক করাবং করভং তৃচং ।
 এতেবাং কোলমাত্রাক আয়য়য়য় পলবয়য় ॥
 পলৈকং মোদকং কুছা একৈকং ভক্ষয়েৎ দিলে ।
 ধাতুক্ষীগোহগ্রিমান্দ্যক বলানলকয়ং পরং ॥
 দেতরোগের্ সর্কেব্ কাসখাদে চ কামলে ।
 পমেহান্ বিংশতিং হস্তান্বিক্রমাণিত্যমোদকং ॥" (চিল্কায়িল)

অষ্টাদশযোজন পর্যান্ত সৈত্র সমাবেশ হইত, তন্মধ্যে তিন কোটি পদাতি, দশকোটবাহিনী (হন্তাশ্বরথাধিগত সৈত্র), চবিবশ হাজার তিনশত হন্ত্রী এবং চারি লক্ষ নৌকা নিয়ত ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ত্তমান থাকিত। ইনি দিখিজয়ে যাত্রা করিয়া পুন:-প্রত্যাগত হইলে লোকে ইহাঁকে অত্যুরত দ্রাবিড় বৃক্তের একমাত্র পরন্ত, লাটাটবীর দাবাগ্নি, বলবহন্ত্রকর্মাজের গরুড়, গোড়-সমুদ্রের অগন্তা, গর্জিত শুর্জাররাজকরীর হরি (সিংহ), ধারান্ধকারের অর্থামা (স্থ্য), কাম্বোজামুজের চক্রমা বিদারা জানিয়াছিল অর্থাৎ পরন্ত, দাবাগ্নি গরুড়, অগন্তা, সিংহ, স্থ্য ও চক্র ইহারা যেমন যথাক্রমে বৃক্ত, বন, ভুজঙ্গ, সমুদ্র, হন্ত্রী, অন্ধকার ও পদ্মের ধ্বংসের প্রতি নিয়ত কারণ হয় তিনিও তক্রপ দাবিড়, লাট, বঙ্গ, গোড়, শুর্জার, ধারা নগরী ও কাম্বোজ, এই সকল দেশের ধ্বংস সাধন করিয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে রাজা বিক্রমার্কের মাত্র শোর্যাবীর্যান্তণেরই বিকাশ পাইতেছে; কিন্তু কেবল তাহা নহে, তিনি ইক্রের স্থার অথগুপ্রতাপগুণে, সমুদ্রের স্থার গান্তীর্যাগুণে, করতকর স্থার দাতৃত্বগুণে, কামদেবের স্থার সৌন্দর্যা গুণে, দেবগণের স্থার শিষ্টশান্ত গুণে এবং ভূপতিগণের হৃষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রভৃতি বাবতীর গুণে ভূষিত ছিলেন। তাহার প্রধান নিদর্শন এই বে, তিনি অত্যুক্ত অতি হুর্গম অসহু পর্বত শিখরে অধিরোহণ পূর্বাক তত্রতা অধিপতিগণকে বিজিত করিলে পর যদি তাঁহারা পুনর্বার তাঁহার নিকট অবনত মন্তক হইয়া অধীনতা স্থীকার করিতেন, তাহা হইলে তত্তবোজ্য অনায়াসে তাঁহাদিগকে প্রত্যর্গণ করিতেন। এতদ্ভির মণি, মুক্রা, কাঞ্চন, গো, অশ্ব, গজ প্রভৃতির দান তাঁহার নিত্য কর্ম্বের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

মহাপুরী উজ্জায়নী, যে প্রতিপক্ষ বিক্রমসহিষ্ণু মহারাজ বিক্রমার্ক ভূপতির রাজধানী; যিনি শকেশ্বর রুমদেশাধিপতিকে ভূমুল সংগ্রামে বিজিত করিয়া বন্দী অবস্থায় স্বীয় রাজধানী উজ্জায়নী নগরীতে সমস্ত্রমে আনয়নপূর্বক পুনরায় তাঁহাকে মুক্তিদান করেন। যিনি সংগ্রামে পঞ্চনবপ্রমাণ শকগণকে পরাভূত করিয়া কলিয়্গে পৃথিবীতে শাকপ্রবর্ত্তন করেন, বাঁহার রাজফকালে অবস্তিকার প্রজামগুলীর স্থেসমৃদ্ধি যারপর নাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং বাঁহার সময়ে নিয়ত বেদবিহিত কর্মের অমুঠান হইত, শরণাপয়জীবের মোক্ষপ্রদায়িনী মহাকাল মহেশ-যোগিনী, সেই অবনিপতিবিক্রমার্কের জয় করুন। (জ্যোতির্বিণ)

জ্যোতির্বিদাভরণে যে বিক্রমাদিত্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তিনিই বিক্রমসংবৎপ্রবর্ত্তক বলিয়া সর্বব্ প্রসিদ্ধ। বেতালপঞ্চবিংশতি ও সিংহাসনছাত্রিংশৎ প্রভৃতি, গ্রন্থে এই উজ্জয়িনীপতি সম্বন্ধে বহু অলৌকিক উপাধ্যান প্রচলিত আছে, কিন্তু

সেই সকল উপাথান আরব্যউপভাসের ভার সাধারণের চিন্তাকর্ষণ করিলেও তাহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সভ্য আছে
বিলিয়া বোধ হয় না। জ্যোতির্বিদাভরণে বিক্রমাদিত্যের ফেরুপ
উজ্জল বিশেষণ দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত উপাথানগ্রন্থের সার
বলিলেও অভ্যুক্তি হইবে না ভারতবর্ষের সর্ক্তরই বেতালপঞ্চবিংশতি ও বৃত্তিশসিংহাসনের গল্প প্রচলিত থাকাতেই
বিক্রমাদিত্যের নাম আবালবৃদ্ধবনিতার মূথে ধ্বনিত হইরা থাকে।

বেতালপঞ্চবিংশতি ও দিংহাসনদাত্রিংশতিকার উপাখ্যানভাগ লইয়া ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশীয় ভাষায় বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান রচিত হইয়াছে, কিন্তু উক্ত হুই গ্রন্থ আলোচনায় ৭৮ শত বর্ষের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বিলয়া মনে হইবে না।
এইরূপ জ্যোতিবিলাভরণকার কালিদাস আপনাকে বিক্রমার্কের
সমসাময়িক বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা করিলেও ঐ গ্রন্থখানি
খুষীয় ১২শ শতাকীর রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে। স্কুতরাং
ঐ সকল আধুনিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বিক্রমাদিত্যের
ইতিহাস লিখিতে যাওয়া সমীচীন হইবে না।

জ্যোতির্বিদাভরণকার ভারতের যে কয়টী উজ্জ্বল নক্ষত্রের পরিচয় দিয়াছেন, ঐ সকল মহায়্মগণকে কেবল বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক বলিয়া নহে, পরম্পরকে এক সময়ের লোক বলিয়াও মনে হয় না। বোধগয়া হইতে বৌদ্ধ অমরদেবের একথানি শিলাভিপি বছদিন হইল, আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিলালিপির পাঠোদ্ধারকারী উইল্কিন্স সাহেবের মতে উহা খুয়ীয় ১১শ শতাব্দের লিপি, উহাতে কালিদাসের সভাসদ ও নবরত্বরের উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ এইরূপ কোন লিপি ও প্রবাদ হইতেই পরবর্তীকালে বিক্রমাদিত্যের সভা ও তাঁহার নবরত্বের কথা প্রচারিত হইয়া থাকিবে।

\* সিংহাসন ঘাতিংশং বা বিক্রমচরিত কাহারও মতে বরস্কচি, কাহারও মতে সিদ্ধাননদিবাকর, কাহারও মতে কালিদাস, কাহারও মতে রামচন্দ্র, শির অথবা ক্রেমক্ররমূনি-বিরচিত। এইরপে মূলবেতালপঞ্চবিংশতি প্রস্থ থানিও কাহারও মতে ক্রেমেল্র, কাহারও মতে জ্ঞলদন্ত, কাহারও মতে বর্ত ; কাহারও মতে শিবদাস এবং কাহারও মতে ক্থাসরিৎসাগররচরিতা সোমদেবরচিত। মোটের উপর উভয় গ্রন্থের রচনাকাল ও রচমিতার নাম ঠিক নাই তাবে বেতালপঞ্চবিংশতির ভাব ও রচনাকোল অনেকটা কথাসরিৎসাগরের মত হওয়ায় এবং সোমদেবরচিত বলিয়া কোন কোন পুথিতে লিখিত থাকার ওঙ্গীয় ১২শ শতাব্দে কালীরবাসী সোমদেব ভটের রচনাহওয়া কিছু বিচিত্র নহে। জ্যোতির্বিদাভরণকার কালিদাসকেও ঐ সময়ের লোক মনে করি। তিনি আপন গ্রন্থায়ভকাল ৩০৬৮ কলিগতাক্ষ বা ২৪ বিক্রমসংবৎ বলিয়া প্রকাশ করিলেও তাহার গ্রন্থে "শকঃ শরাভোধিবুগো (৪৪৫) নিতো হতো মানং" ইত্যাদি বচনে ৪৪৫ শক এবং 'মড়া বরাহমিহিরাদিমতৈঃ' ইত্যাদি উল্ভিল্বারাঙ্ উাহার জ্ঞাল ধরা পড়িরাছে। [বরাহমিহিরাদিমতৈঃ' ইত্যাদি উল্ভিল্বারাঙ্

মালবে প্রবাদ আছে যে রাজা বিক্রমাদিত্য পিতার নিকট কোন রাজ্যাধিকার লাভ করেন নাই। তাঁহার বৈমাত্রের লাতা ভর্ত্থরিই মালব শাসন করিতেন। কোন সময়ে ভর্ত্থরির সহিত্ বিক্রমাদিত্যের মনোমালিস্ত ঘটে, তাহাতে বিক্রমাদিত্য অভি ক্র্র্যু হইয়া মালব পরিত্যাগ করেন এবং অতি দীনহীন বেশে গুজরাত ও মালবের নানা স্থান পরিত্রমণ করিয়া কিছুদিন পরে আবার মালবে প্রত্যাগমন করেন। তথার আসিয়া গুনিলেন যে রাজা ভর্ত্থরি পত্নীর অসদাচরণে মর্ম্মাহত হইয়া রাজ্যভোগ ছাড়িয়া সন্মাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এ অবস্থায় বিক্রমাদিত্যকেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনি রাজা হইয়া অল্পদিন মধ্যেই নিজ বাহবলে ভারতবর্ষের বহু অংশ জয় করিয়া লইলেন।

উদ্বত গ্রন্থনিচর ও প্রবাদ হইতে আমরা ষে সকল কবি ও পণ্ডিতগণের পরিচয় পাইতেছি, ঐ সকল মহাত্মা বিভিন্ন সময়ের লোক হইতেছেন। [বরক্ষচি, ভর্ত্বরি প্রভৃতি শব্দ দুইবা।]

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাদের রঘুবংশে 'হুব' শব্দ পাইয়া তাঁহাকে ভারতে হুণাধিকারের পরবর্ত্তী লোক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে গুপ্তসমাট স্বন্দগুপ্তের সময় খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দে হুণেরা ভারতাক্রমণ করিয়াছিল। এইরূপ বিক্র-মাদিত্য সম্বন্ধেও তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতির্বিদাভরণের মতে বা সংবতের প্রারম্ভানুসারে বিক্রমাদিতা খুইপুর্ব প্রথম শতাব্দীর লোক বলিয়া পরিচিত হইলেও ঐ সময়ে বিক্রমাদিত্যের অন্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। কারণ এ পর্যান্ত খুইপূর্ব্ব ১মানে বিক্রমাদিত্যের সমকালীন কোন গ্রন্থ পাওয়া বান্ধ নাই, এমন কি বে বিক্রমসংবৎ প্রচলিত আছে, উহা খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের পূর্বে ক্র নামে প্রচলিত ছিল না, ঐ সময়ের পূর্ব্বে এই অন্ধ 'মালব-গণস্থিত্যৰ' বলিয়াই প্ৰথিত ছিল, এমন কি ঐ অব অধুনা ১৯৬৪ বর্ষ পর্যান্ত প্রচলিত থাকিলেও ৭১৪ বিক্রম সংবতের (৬৫৭ খুষ্টান্দের পূর্ব্বে ) 'বিক্রমান্দা'ঙ্কিত কোন শিলালিপি, তাম-শাসন বা প্রাচীন গ্রন্থ পা ওয়া যায় নাই। চীনপরিব্রাজক হি উ-এনসিরাংএর ভারতভ্রমণকালে শিলাদিত্য মালবে রাজত্ব করি-তেন, হর্ষবিক্রমাদিত্য তাঁহার পিতা। অনেকের বিশ্বাস, এই বিক্রমাদিতা নিজ রাজ্যাভিষেককালে তাঁহার ৬শত বর্ষ পূর্ব্ব-প্রচলিত মালবান 'বিক্রমান' নাম দিয়া চালাইয়া থাকিবেন, এই বিক্রমাদিতোর সময়ে মালবে যাবতীয় বিভাগ ক্লতবিভ মনীযি-গণের আবির্ভাব ঘটায় তাঁহার রাজত্বকাল ভারতে স্বর্ণযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ \* হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কালিদাস বা বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে উপরে বেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

\* Malcolm's History of Malwa, p. 26.

রঘুবংশে 'হুণ' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া তাঁহাকে খুষ্টীয় ৫ম বা ৬ ষ্ঠ
শতান্দের লোক বলিতে পারি না। কারণ খুষ্টপূর্ব্ধ ১ম শতাব্দে
প্রচারিত ললিতবিস্তর নামক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে 'হুণ' শব্দের
প্রয়োগ আছে, ইহাতেই স্বীকার করিতে হইবে যে, খুষ্টপূর্ব্ব ১ম
শতাব্দে হুণজাতি ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত ছিলেন না।
এপর্যান্ত আবিষ্কৃত খুষ্টীয় ৬ ষ্ঠ শতান্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লিপিতে
বিক্রমান্দের স্পষ্ট উল্লেখ নাই বলিয়া এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিপিতে
মালবাব্দের উল্লেখ থাকায়, এ ছাড়া অপরাপর কোন বলবৎ
প্রমাণ না থাকায় রাজা বিক্রমাদিত্যকে আমরা খুষ্টীয় ৬ ষ্ঠ
শতাব্দের লোক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

িকালিদাস দেখ। ]

ভারতবর্ষে নানাসময়ে বহুসংখ্যক বিক্রমাদিতা রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের সভায় খ্যাতনামা কত-শত কবি ও পণ্ডিত অধিষ্ঠিত হইয়া ভারতবর্ষ উজ্জ্ব করিয়া-ছেন। এই সক্ষ বিক্রমাদিতের পরিচয় অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইতেছে।

# ১ বিক্রমাদিতা।

ক্ষনপ্রাণীয় কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে, যে কলির
৩০০০ বর্ষ গত হইলে বিক্রমাদিত্য আবিভূতি হন। এখন
৫০০৮ কলিগতাল চলিতেছে, এরপস্থলে ২০০৮ বর্ষ পূর্বের
অর্থাৎ প্রায় ১০০ খুই পূর্ববালে ১ম বিক্রমাদিত্যের জন্ম।
খুষ্টীয় ১০ম শতালে প্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক অল্বেরুণী
লিখিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্য শকরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন,
তাঁহার ভয়ে শকাধিপ প্রথমে পলাইয়া যান, কিন্তু শেষে তিনি
মূলতান ও লোনীয়্রের মধ্যবন্তী কোরুর নামক স্থানে তৎকর্তৃক
ধৃত ও নিহত হন।"

বে স্থানে শকাধিপ বিক্রমাদিত্যের হত্তে পরাজিত হইয়াছিলেন, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও আলেকজান্দারের সময়ে ঐ
অঞ্চল 'মালব' বা 'মালী' জনপদ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। ঐ
স্থানে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব হইতেই শকাধিপত্য
ঘটিয়াছিল। খুয়য় ৪র্থ শতাব্দে এখান হইতে শকপ্রভাব
এককালে ভিরোহিত হয়। [ শক, ম্লতান, শাক্ষীপী প্রভৃতি
শক্ত দ্বিত্তা। ]

আদি মালৰ বা মূলতান হইতে খুষীয় ৪র্থ শতাব্দের পূর্ব্বেই
বখন শকাধিকার লোপ হয়, তখন বিক্রমাদিত্যকে তৎপরবর্ত্তী
সময়ের লোক বলিয়া কখনই গণ্য করা যায় না। তিনি শকদ্বিগকে পরাজয় করিয়া মালবদিগের মধ্যে যে অন্ধ প্রচলিত করেন, তাহাই মালবগণান্ধ বা বিক্রমদংবৎ নামে প্রথিত হয়।
শকাধিপতিকে পরাজয় ও সংহার করায় বিক্রমাদিত্য 'শকারি'

উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। সকল প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানে এবং ভারতের সর্বাত্র 'শকারি' বলিলে বিক্রমাদিত্যকেই বুঝাইয়া থাকে।

উক্ত মালবগণ মাকিদনবীর আলেকসান্দারের অভ্যুদয় কালে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি বলিয়াই গণ্য ছিল। আলেকসান্দার ও ் তদমুবর্ত্তী যবন এবং শকরাজগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে উক্ত স্থানের যৌধেয় এবং মালববাসী অনেকটা হীনবল হইয়া পডিয়া-ছিল। প্রবাদ অনুসারেও জানা গিয়াছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য উত্তরাধিকার স্ত্রে পিতৃরাজ্য কাভ করেন নাই, তিনি আপনার অদৃষ্টগুণে ও অসাধারণ প্রতিভাবলে মালবজাতিকে একত্র করিয়া শক্দিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারই উৎসাহে মালবজাতি অবস্তীদেশে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত ও নিরাপদ হইয়াছিল। অবন্তীদেশে মালবজাতির আগমন क्रेट व्हें शत्र छेश मानव नारम था। उ , এक श्रक्रन एव অন্তর্গত আদি মালবজনপদও যেন বিলুপ্ত হয়। অবস্তীর রাজধানী উজ্জায়নীতে বিক্রমাদিত্যের অভিষেক ও মালবগণের প্রতিষ্ঠা অবধি 'বিক্রমসংবৎ' 'মালবেশগংবৎ' বা 'মালবগণান্ধ' প্রচলিত হয়। \*

প্রবন্ধচিন্তামণি, হরিভদ্রের আবশুক টীকা ও জৈনদিগের তপা-গচ্ছপট্টাবলী হইতে জানা যার যে বীরনির্ব্বাণের ৪৬৭ বর্ষ পরে পাদলিপ্রাচার্য্য ও সিদ্ধসেন দিবাকর; এবং বীরনির্ব্বাণের ৪৭০ বর্ষ পরে (৫৭ খৃঃ পূর্ব্বান্ধে) সংবৎ প্রবর্ত্তক বিক্রমাদিত্য আবি-ভূতি হন। তিনি উজ্জ্বিনীপতি-শকরাজকে পরাজ্য করিয়া সিংহাদনে আরোহণ করেন।

জৈনদিগের কালকাচার্য্য কথার লিখিত আছে যে, "শকবংশও জৈনধর্ম্বের উৎসাহদাতা ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের সময়েই মালবে বিক্রমাদিত্যের অভ্যুদর। তিনি শকবংশ ধ্বংস করেন। তাঁহার রাজ্যাধিকার সমৃদ্ধিদ ও গৌরবজনক। তিনি নিজ নামে সংবৎ প্রচলন ও সমস্ত রাজ্যবাসী ঋণীদিগকে ঋণমৃক্ত

করিয়াছিলেন। কিছু দিন পরেই আবার এক শকরাজ দেখা দেন। তিনি বিক্রমাদিত্যের বংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন। নব বিক্রনান্দের ১৩৫ বর্ষ গত হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সেই শকরাজ শেকার্ক' প্রবর্ত্তন করেন।" জৈনাচার্য্য সময়স্থলরোপাধ্যায়রচিত কল্লস্ত্র-টীকায় দেখা যার বে, রাজা বিক্রমাদিত্য শক্রজয় দর্শনে যান, এখানে সিদ্ধসেন দিবাকর তাঁহাকে জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সিদ্ধসেনের\* উপদেশে বিক্রমাদিত্য সংবৎসর প্রবর্ত্তন করেন। তৎপূর্ব্বে বীরসংবৎসরের ব্যবহার ছিল।

বিক্রমাদিত্য কতদিন রাজ্যশাসন করেন, তাহা জানা যায় না। তিনি যে বহুকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন এবং তজ্জ্জুই মালবে নানা প্রকারে সমাজসংস্কারের ও সংবৎ প্রচারের স্ক্রবিধা পাইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দীর্ঘকাল শাসননের পর তাঁহার সিংহাসনে তদীয় কোন বংশধর উত্তরাধিকার ভোগ করিবার স্থবিধা পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ খুষ্টান্দের ১ম অংশেই উজ্জ্বিনীর রাজাসনে শকবংশের অভ্যাদয় হইয়াছিল। [শকরাজবংশ ও শকাক দেখ।]

বিক্রমাদিত্যের বংশলোপ ও শকাধিকার ঘটায় মালবগণ
স্ব স্ব জাতীয় সংবৎ ঘছদিন ব্যবহার করিবার অবসর পার নাই।
খুষ্টীয় চতুর্থ শতাকীর আরম্ভ পর্য্যস্ত মালবে শকাধিকার অব্যাহত
ছিল।

#### ২ বিক্রমাদিতা।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিরঙ্গ ভারতভ্রমণকালে লিথিয়া গিয়াছেন যে বৃদ্ধনির্বাণের সহস্র বর্ষ মধ্যে শ্রাবন্তীরাজ্যে বিজ্ঞমাদিত্য নামে একজন বিখ্যাতকীর্ত্তি পরমদরালু নুপতি ছিলেন।
তিনি অনাথ ও দরিদ্রদিগ্রুকে প্রত্যুহ ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিতরণ করিতেন। তাঁহার এই অত্যধিক দানে কোষ শৃশু হইবার ভরে তাঁহার কোষাধ্যক্ষ রাজাকে জানাইলেন যে, রাজকোষ শৃশু হইলে আবার গরিব প্রজাদিগকে করভারে পীজন করিতে হইবে।
দানের জন্ম আপনার খ্যাতি হইবে বটে, কিন্তু আপনার মন্ত্রী সকলের নিকট মানসম্রম হারাইবেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কোষাধ্যক্ষের কথাম কর্ণপাত না করিয়া নিজ তহবিল হইতে প্রত্যুহ ৫ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দানের ব্যবস্থা করিলেন। এই সমন্ত্রমনোহিত নামে এক বৌদ্ধ আচার্য্য নিজের ক্ষোরকারকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দান করেন। সেই কথা বিক্রমাদিত্যের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ঈর্ষাবশে বৌদ্ধাচার্য্যের অনিষ্ট্রসাধনের জন্ম ছল বাহির করিয়া তাঁহাকে বিশেষরূপে অপদস্ত করেন। তাহাতে মনোহিত

<sup>\* &</sup>quot;সিদ্ধদেনের বিক্রমাদিত্যনামা রাজা প্রতিবোধিত: ··· শীস্থারি-সারিধাাদিক্রমাদিত্যো রাজা সংবংসরং প্রবর্তরামান পূর্বস্ত শীবীরসংবংসক মানীও।" (কল্পুজ টীকা)

<sup>\*</sup> মালব হইতে আবিষ্ঠ ফিভিন্ন সময়ের শিলালিপিতে 'মালবকাল', 'মালবেশ-সংবৎসর', ও 'মালবগণছিত্যক' ইত্যাদি নাম পাওয়া যায়, যথা—

<sup>(</sup>১) "মালবানাং গণস্থিতা। যাতে শতচতুষ্টয়ে। ত্রিন্বতাধিকেহকানাং ঋঠো দেবাধনখনে 1" (বন্ধুবর্মার দশপুর্লিপি) == ৪২০ মালবান্ধ=৪৩৬ খঃ অঃ। (Fleet's Gupta Kings, p. 88)

<sup>(</sup>২) "সংবংদরশতৈর্গতিঃ সপঞ্চনবর্তার্গলৈঃ। সপ্ততিম লিবেশানাং মন্দিরং ধূর্জটেঃ কুতুম ॥"

কনখলিপি ৷ (Indian Antiquary, vol. XIII. p. 162)

<sup>(</sup>৩) "মালবকালাচ্ছরদাং বট্তিংশৎসংবৃ গ্রুতীতেরু নবস্থ শতেরু"—(Archaeological Sury, India, Vol. X. p 33)

মনে বড় আঘাত পান, এবং তজ্জ্য তাঁহার মৃত্যু হয়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে বিক্রমাদিতারাজ রাজ্য হারাইলেন। তৎ-পরে যিনি রাজা হইলেন, তাঁহার সভায় মনোহিঁতের শিশ্য বস্থবন্ধ বিশেষ সম্মানিত হইয়াভিলেন।

অধ্যাপক মোক্ষমূলর উক্ত বিক্রমাদিত্যকে উজ্জন্নিলিতি শিলাদিত্য প্রতাপশীলের পূর্ব্ববর্ত্তী বিক্রমাদিত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ফার্গুসন ও মোক্ষমলরের মতে, ৩০০ খুষ্টাব্দে উক্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যাবদান।\* বিস্তু এই মত আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি না। চীনবৌদ্ধশাস্ত্রমতে ৮৫০ খঃ পুর্বাব্দে বুদ্ধের নির্বাণ হয়। স্থতরাং চীনপরিপ্রাজকের মত ধরিলে শ্রাবন্তীরাজ বিক্রমাদিত্যকে খুষ্টীয় ২য় কি ৩য় শতাব্দের লোক বলিয়া মনে হয়। খুষ্টায় ৫ম শতাব্দের চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারত দর্শনে আসেন, এসময়ে তিনি শ্রাবস্তীর ধ্বংসা-বংশষ দেখিয়া যান। ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, প্রাবন্তীর সমৃদ্ধিকালে অর্থাৎ খুষ্টীয় ৪র্থ শতান্দীর পূর্ব্বেই বিক্রমাদিত্য বিভ্যমান ছিলেন, এরপ স্থলে খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতান্দীয় উজ্জায়িনীপতি হর্ষবিক্রমাদিতাকে প্রাবন্তীপতি বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন বলিয়া কল্পনা করা যায় না। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়ং ই: ৭ম শতাবে মালবে আসিয়া শিলাদিতোর বিবরণসংগ্রহ করিয়াছিলেন। + তিনি মালবপতি ও প্রাবন্তীপতিকে ভিন্ন বলিয়াই জানিতেন।

#### ও বিক্রমাদিতা।

গুপ্তবংশীয় ১ম চক্রগুপ্ত শক্ষণিগকে পরাজয় ও উত্তরভারত
জয় করিয়া "বিক্রমাদিতা" উপাধি গ্রহণ করেন। শকারি
বিক্রমাদিত্যের স্থায় তিনিও ৩১৯ খুষ্টাব্দে এক নৃতন সংবৎ
প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাই ঐতিহাসিকগণের নিকট গুপ্তকাল বা গুপ্তসংবৎ নামে পরিচিত হইয়াছে। গুপ্তবংশের
ইতিহাসে তিনি ১ম চক্রপ্তথিবিক্রমাদিত্য নামে খ্যাত।
নেপালের লিচ্ছবিরাজকক্সা কুমারদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ
হয়। সম্ভবতঃ লিচ্ছবিগণের সাহায়েই তিনি উত্তরভারতের
অধীশ্বর হইয়াছিলেন, এই জ্বুই বোধহয় তাঁহার মুদ্রায় তাঁহার
নামের সহিত 'কুমারদেবী' ও 'লিচ্ছবয়ঃ' নাম উৎকীর্ণ দেখা
যায়। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

উক্ত লিচ্ছবিরাজকন্তা কুমারদেবীর গর্ভে চক্রগুপ্তবিক্রমা-দিত্যের ঔরসে মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নিজ বাছবলে পিতৃরাজ্যের বাহিরে সমস্ত আর্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণা-

ত্যের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রবল প্রতাপে শকপ্রভাব অনেকটা থর্ক হইয়াছিল। তাঁহার শিলামুশাসন হইতে জানা যায় যে, মালবগণও তাঁহার সময়ে প্রবল ছিল, কিন্তু গুপ্তসমাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। শকা-ধিকার কালে মালবগণ মন্তকোত্তলন করিবার আর স্কুযোগ পায় নাই, একারণ তাঁহাদের জাতীয় অম্বাঙ্কিত কোন শাসনলিপি ঐ সময়ে আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্তাধিকার বিস্তারের সহিত মালবে বছতর পরাক্রান্ত সামস্ত নুপতি দেখা দিয়াছিলেন, তাঁহারা গুপ্তসমাট্গণের অধীনতা স্বীকার করিলেও শৌর্য্য-বীর্য্যে নিতান্ত হীন ছিলেন না। তাঁহাদের যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা জাতীয় অভ্যাদয়ের নিদর্শন "মালবসংবৎ" প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এ পর্যান্ত মালবান্ধ-জ্ঞাপক যতগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে বিজন-গড়ের স্তম্ভলিপিই সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া গণ্য, এই লিপি ১২৮ মালবান্দে (বা ৩৭৯ খুষ্টান্দে) উৎকীর্ণ ‡। সম্ভবতঃ ইহারই কিছুকাল পূর্ব হইতেই মালবগণের পুনরায় জাতীয় অভ্যুদয় हरेटि छिन ।

# ৪ বিক্রমাদিতা।

সমাট্ সমুদ্রগুপ্তের ঔরদে দতাদেবীর গর্ত্তে ২য় চক্রগুপ্তের জন্ম। ইনিও পিতার গ্রায় দিখিজয়ী, অতি তেজ্মী, বিচক্ষণ অভিনেতা, স্থশাসক ও পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত উত্তর ও দক্ষিণভারত জ্বয় করিলেও তাঁহার তিরোধানের পরই প্রান্তদীমার রাজভাবর্গ গুপ্তবংশের অধীনতা কতকটা অস্বীকার করেন। দিতীয় চক্রগুপ্ত সামাজ্যে অভি-ষিক্ত হই য়াই তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্ম একদিকে গলা-পারে আসিয়া বঙ্গভূমি ও অপরদিকে সিন্ধুনদীর সপ্তমুখ উত্তীর্ণ হইয়া বাহলীকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। মালবে শকাধিকার লোপ হইলেও তথন পর্যান্ত স্থরাষ্ট্রে বর্ত্তমান (কাঠিয়াবাড়ে) শক-ক্ষত্রপগণ অতি পরাক্রান্ত ছিলেন। গুপ্তসমাট্ ২য় চক্রপ্তপ্ত মালব ও গুজরাত হইয়া আরব সমুদ্রের বীচিমালা বিক্ষোভিত করিয়া শকক্ষত্রপদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করেন। তিনি শক-বংশের উচ্ছেদকালে ৩৮৮ হইতে ৪০১ খুষ্টান্দ পর্যান্ত বহুবর্ষ ব্যাপিয়া মহাসমরে লিপ্ত ছিলেন। এই কালে তিনি যেরূপ অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, বীরগণ তাহাতে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিক্রমাদিত্য আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই ৪র্থ বিক্রমাদিত্যের হস্তেই শকক্ষত্রপকুল এককালে অবসর হইয়া পড়িয়াছিল, তৎপরে ভারতের ইতিহাসে আর শকরাজগণের নামগন্ধও শুনা যায় না। এই ৪র্থ বিক্রমাদিতোর

<sup>\*</sup> Max Mulling India what can it teach, p. 289.

<sup>†</sup> Beal's Si-Yu-Ki, Vol II, p. 261.

<sup>†</sup> Dr. Fleet's Gupta Inscriptions, p. 253.

দমর গুপ্তদারাজ্য এতদ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, পাটলিপুত্রে থাকিয়া দমগ্র রাজ্যশাসনের স্থবিধা হইত না, একারণ তিনি অযোধ্যার রাজ্যশানী স্থানাস্তরিত করেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার দময়ে পাটলিপুত্রের মহাসমৃদ্ধি ও বহ জনতার কিছুমাত্র হাস হয় নাই। এই দময় চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ গুপ্ত-রাজ্যানী দর্শন করিয়া উজ্জ্বলভাষার তাহার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

া 💮 🧼 ে বেকুমাদিতা।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, কাখারে প্রবর্ষেনের অভ্য-দয়ের পূর্ব্বে উজ্জারিনীতে বিক্রমাদিত্য নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নুপতি রাজ্য করিতেন। ইনি হর্ষবিক্রমাদিতা নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইনি শক-মেচ্ছগণকে পরাজয় ও সমস্ত ভারত অধি-ি কার করিয়াছিলেন। অসাধারণ স্কৃতিমান, এবং জ্ঞানী ও গুণীর আশ্র বলিয়া বিদিত ছিলেন। তাঁহার সভায় মাতৃগুপ্ত নামে এক দিগন্তবিশ্রুত কবি অবস্থান করিতেন ৷ মাতৃগুপ্তের অন্য-সাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া রাজা বিক্রমাদিতা তাঁহাকে কাশ্মাররাজ্য প্রদান করেন। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীল শিলাদিত্য। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং লিথিয়া গিয়াছেন ষে, তাঁহার মালবে উপস্থিতি হইবার ৬ বর্ষ পূর্বের তথায় শিলাদিত্য প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিতেন। পুরাবিদ ফার্গুসন ও অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতে, উক্ত বিক্রমাদিতা হইতেই প্রকৃতপ্রস্তাবে সংবৎ প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার প্রকৃত অন্দের ৬০০ বর্ষ পূর্ব্ব ধরিয়া তাঁহার অন্দগণনা চলিতে থাকে। কিন্ত আমরা পাশ্চাতা পণ্ডিতগণের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে कत्रिना । [ > विक्रमामिका नमस्म आत्माहना क्षेत्र । ]

পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতে ৫৩০-৫৪০ খুষ্টান্দের মধ্যে হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের রাজ্যারম্ভ।

## ও বিক্ৰমাদিত্য।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাধীর প্রারম্ভে কাশ্মীরেও বিক্রমাদিত্য নামে এক পরাক্রান্ত নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতার নাম রণাদিত্য। তিনি বিক্রমেশ্বর নামে এক শিবপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ব্রহ্ম ও গলুন নামে হুইজন মন্ত্রী ছিলেন। ব্রহ্ম নিজ নামে ব্রহ্মমঠ এবং গলুন নিজপত্মী রত্নাবলীকে দিয়া এক বিহার নির্মাণ করেন। বিক্রমাদিত্য ৪২ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া কনিষ্ঠ বালাদিত্যকে রাজ্য দিয়া যান। [কাশ্মীর দেখ।]

## ৭ বিক্রমারিতা।

বাদামীর প্রাসিদ্ধ প্রতীচ্যচালুক্যবংশে বিক্রমাদিত্য নামে এক নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বীরবর ২ন্ন পুলিকেশীর পূত্র এবং প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য।

ইহার অপর নাম সত্যাশ্রর ও রণরসিক। প্রার ৬৫% খুষ্টান্দে ইহার অভিষেক। ২য় পুলিকেশীর মৃত্যুর পর পরব, চোল, পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিজ্ঞোহানল প্রজালিত করে। এমন কি পল্লব-পতি পরমেশ্বের তাম্রশাসন হইতে মনে হয় বে, তাঁহার ভয়ে বিক্রমাদিত্য প্রথমতঃ পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অল্লদিন পরেই আবার সমস্ত শক্রকে শাসন করিয়া বিক্রমাদিত্য নামের আর্থকতা সম্পাদন করেন। [চালুক্য শন্ত ক্রিয়া ]

# ৮ বিক্রমাদিতা।

প্রতীচ্যচালুক্যরাজ বিজয়াদিত্যপুত্র আর এক বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি প্রতীচ্যচালুক্যবংশের ২য় বিক্রমাদিত্য বিদিয়া প্রসিদ্ধ। ৭৩৩ হইতে ৭৪৭ খুট্টাব্দ পর্যান্ত বাদামীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার তাম্রাসনে লিখিত আছে, তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তাঁহার পিতবৈরী পল্লব-পতি নন্দিপোতবর্ষার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তুদাক নামক স্থানে উভয়পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। পল্লবপতি পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন। যুদ্ধজয়ের সহিত বিক্রমাদিত্য বছল মণিমাণিক্য, হস্তার ও রণবাত্যমন্ত্র হস্তগত করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি কাঞ্চী আক্রমণ করেন বটে, কিন্তু ঐ প্রাচীন তীর্থস্থান নষ্ট করেন নাই, পরস্ত তথাকার দীনদরিত্র ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অর্থ বিতরণ করেন এবং রাজিসিংহেশ্বর ও অপরাপর দেবালয়ের জীর্ণোদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তাহা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। তৎপরে চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও কলভ্রগণের সহিত তিনি ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হন। ইহার পর সকলেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে। তিনি হৈহয়বংশীয় ছুইটী রাজকভার পাণিগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা লোকমহাদেবী (কলাদগি জেলার অন্তর্গত পট্টড়কল নামক স্থানে ) লোকেশ্বর নামে শিবমন্দির ও কনিষ্ঠা ত্রৈলোক্যমহাদেবী ত্রৈলোক্যেশ্বর নামে অপর এক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছোট রাণীর গর্ভজাত কীর্ত্তিবর্দ্ধাই বিক্রমা-দিতোর উত্তরাধিকারী। এই বিক্রম শৈব হইলেও ইনি জৈন দেবালয়সংস্কার ও বিজয়পণ্ডিত নামে জৈনাচার্য্যকে শাসন দান করিয়াছিলেন।

#### ৯ বিক্রমাদিতা।

প্রাচ্চালুক্যবংশে হুইজন বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়,
তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি 'যুবরাজ' উপাধিতে ভূষিত। এই যুবরাজবিক্রমাদিত্যের পুত্র ১ম চালুক্যভীম, এবং চালুক্যভীমের পুত্র
২য় বিক্রমাদিত্য। যুবরাজ-বিক্রমাদিত্যের ল্রাভুপুত্র তাড়প
অভারপূর্বক বালক বিজয়াদিত্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া চালুক্যরাজ্যগ্রহণ করিলে, শেষোক্ত বিক্রমাদিত্য আবার তাঁহাকে

পরাজয় করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ৮৪৭ শকে ১১ মাস মাত্র চালুকারাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। [চালুক্য দেখ]
১০ বিক্রমাণিতা।

৯৩০ শকের তামশাসনে প্রতীচ্চাল্ক্যবংশে তামশাসনদাতা এক বিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ইনি রাজা সত্যাশ্রের লাতুপুত্র (তদমুজ দশবর্মার পুত্র) ও উত্তরাধিকারী। কেহ কেহ এই নূপতিকে প্রতীচ্য-চালুক্যবংশের ৫ম বিক্রমাদিত্য শবলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্ববিদ্ ভাণ্ডারকর ইহাকে পূর্বতন চালুক্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার না করিয়া ইহাকে পরবর্ত্তী অপরশাথাসস্থৃত ও পরবর্ত্তী প্রতীচ্চাচালুক্যবংশের ১ম বিক্রমাদিত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ৯৩০ শকে (১০০৮ খুষ্টান্দে) এই নূপতির রাজ্যাভিষেক ঘটে। ইহার ৯৪৬ শকে উৎকীর্ণ তামশাসন হইতে জানা যায় যে, ইনি দ্রমিলপতি চোলরাজকে পরাজয়, চেরদিগের প্রভাব থর্ব্ব এবং সপ্তকোম্বণপতির সর্ব্বস্থ অধিকার করিয়া উত্তরাপথ জয়কালে কোহলাপুরে শিবির সিন্নিবেশ করিয়াছিলেন। ৯৬২ শক পর্যান্ত তাঁহার রাজত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই বিক্রমাদিত্যের পিতামহ তৈলপ মালবপতি মুঞ্জকে পরাজিত ও নিহত করেন। সে সময়ে ভোজরাজ বালক। ভোজচরিত্রে লিখিত আছে যে, ভোজ বয়ঃ প্রাপ্ত ইইয়া রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলে একদিন অভিনয় উপলক্ষে মুঞ্জের শেষদশা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতিশোধ লইবার জন্ম চালুক্যরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। এই সময় তিনি বহুসংখ্যক সামন্ত নৃপতির সাহায্যে চালুক্যপতিকেও মুঞ্জের দশা করিয়াছিলেন। ডাক্রার ভাণ্ডারকরের মতে, তৎপূর্বেই তৈলপের মৃত্যু হইয়াছিল,



৩য় ও ৪র্থ বিজ্ঞমাদিতোর বিশেষ পরিচয় না পাওরায় বিশেষ কিছু লিখিত ছইল না। স্থতরাং উক্ত ১ম বিক্রমাদিত্যই ভোজহন্তে মানবলীলা সম্বরণ করেন। \*

# ১১ বিক্রমাদিতা।

চালুক্যবংশে আর একজন প্রবল পরাক্রান্ত নূপতি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের ল্রাতা জয়িদংহের পৌত্র ও সোমেশ্বর আহ্বমল্লের পুত্র। কবি বিভাপতি-বিহ্লাণর্চিত বিক্রমান্কচরিত গ্রন্থে এই নূপতির জীবনী সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

তাঁহার পিতার নাম আহ্বমল্ল, ত্রৈলোক্যমল্লও ইহার আর এক নাম। ইনি বীরপুরুষ ছিলেন এবং অনেক দেশ অধিকার করেন। কিন্তু এত বৈভব গৌরবের অধিপতি হইয়াও অপত্যাভাবে ইহার চিত্ত বিষয় ছিল। ইনি ভোগস্তথ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীদিগের উপর রাজ্যভার দিয়া পুত্র-প্রাপ্তিকামনায় ভার্য্যাসহ শিবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন এবং উভয়ে অনেক কঠোর সাধনা করেন। এক দিবস প্রত্যুষে রাজা ত্রৈলোক্যমল্ল প্রভাতপূজা সময়ে এই দৈববাণী শুনিতে পান যে, তাঁহার কঠোর ভজনে পার্ব্বতীপতি প্রসন্ন হইয়াছেন। মহাদেবের বরে তাঁহার তিনটী পুত্র হইবে। তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রটী শৌর্যাবীর্য্যপ্রভাবে ও গৌরবে অতৃল্য ও অদ্বিতীয় হইবেন। পার্ব্বতীপতির আশীর্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। যথাসময়ে নরপতি ত্রৈলোক্যমল্লের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার নাম সোমেশ্বর ( ভুবনৈকমল্ল )। তৎপরে রাজ্ঞীর আবার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল। এবার গর্ভাবস্থায় তিনি নানা-প্রকার অদ্ভত ও আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। গ্রন্থকার বিত্যাণতি বিহলণ সেই বিবরণ অতি বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যাহা হউক অতি শুভক্ষণে শুভলগে মধ্যম পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই পত্রের অসাধারণ রূপলাবণ্য ও দেহজ্যোতিঃ দেথিয়া নূপতি তাঁহার নাম রাখিলেন—বিক্রমাদিতা। তাঁহার আরও অনেক-গুলি নাম পাওয়া যায়, যথা —বিক্রমণক, বিক্রমণকদেব, বিক্রম-লাঞ্ন, বিক্রমাদিত্যদেব, বিক্রমার্ক, ত্রিভুবনমল্ল, কলিবিক্রম ও প্রমাড়িরায়। অতঃপর ত্রৈলোক্যমল্লের তৃতীয় পুত্র জন্ম। তাঁহার নাম জয়সিংহ।

বিক্রমাদিত্যের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সকলের চিত্ত আরুপ্ত হইত। তাঁহার এই রপলাবণ্যময় শৈশবদেহেই অসাধারণ বিক্রমের চিক্ত পরিলক্ষিত হইত। শৈশবক্রীড়াতেই তদীয় ভাবিবীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি রাজহংসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইতেন,

<sup>\*</sup> R. G. Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 82.

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহশাবক লইয়া ক্রীড়া করিতেন। বাল্যকালেই তিনি ধন্থর্কিতা প্রভৃতি বিবিধ বিতা শিক্ষা করেন। সরস্বতীর ক্রপায় কাব্যাদিশাস্ত্রেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

এইরূপে ধন্মর্বেদাদি বিবিধ বিভাশিক্ষায় বিক্রমাদিতোর বাল্য কাল অতিবাহিত হইল। যৌবনে পদার্পণ করিয়া সেই সঙ্গে তাহার সমরলালসাও ক্রমে বলবতী হইতে লাগিল। নৃপতি ত্রৈলোক্যমল্ল পুত্রকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু বিস্থাবিনয়সম্পন্ন বিক্রমাদিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সোমেশ্বর বর্ত্তমান থাকিতে উক্ত পদে অভিষিক্ত হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, এই পদে আমার অধিকার নাই—উহাতে আমার পুজ্যপাদ অগ্রজ মহোদয়ই অধিকারী। তাঁহার পিতা বলিলেন, <mark>"ভৃতভা</mark>বন ভবানীপতির বিধানানুসারে এ**ব**ং জন্মনক্ষতাদির প্রভাবে যুবরাজপদে ভোমারই অধিকার স্থিরীকৃত আছে।" কিন্তু বিক্রমাদিতা কোনক্রমেই এই অসঙ্গত ও অসমীচীন প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না। রাজা অগত্যা সোমেশ্বরকেই যুবরাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত বিক্রমাদিত্যের প্রতিই আসক্ত রহিল। যদিও বিক্রমাদিতা যুবরাজপদে অভিধিক্ত হইলেন না, কিন্তু তাঁহাকে রাজকার্য্যে ও যুবরাজের কার্য্যে নিরস্তর ব্যাপত থাকিতে হইত। আহবমল্ল কল্যাণনগরী প্রতিষ্ঠা করেন ।

বিক্রম পিতার আজ্ঞাক্রমে দেশজয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন।
তিনি যুদ্ধে পুনঃ পুনঃ চোলরাজগণকে পরাস্ত করেন, কাঞ্চী
লুঠন করেন, ও মালবরাজকে দিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।
এমন দি স্থদ্র গৌড় ও কামরূপ পর্যান্তও সেনাবাহিনী লইয়া
অগ্রসর হইয়াছিলেন। দিংহলের রাজা তাঁহার ভয়ে স্থদ্র
বনে পলায়ন করিয়াছিলেন। তিনি মলয় পর্বতের চলনবন
ধ্বংস করেন এবং কেরল নৃপতিকে নিহত করেন। তিনি
অসীম বিক্রম প্রকাশে গঙ্গাকুও, বেঙ্গী এবং চক্রকোট প্রভৃতি
প্রদেশ শীয় রাজ্যের অস্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।

বিক্রমানিত্য এই সকল দেশ লাভ করিয়া রাজধানী অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি রুঞ্চানদীর তটে আসিয়া
বছবিধ অশাস্তিকর গুনিমিত্ত দেখিতে পান। বিদ্ন প্রশমনের
নিমিত্ত দেই পুণাতোয়া নদীতটেই শাস্তি স্বস্তায়ন করাইলেন।
স্বস্তায়ন পরিসমাপ্ত হইতে না হইতেই রাজধানী হইতে একটী
হলকার আসিয়া তাঁহাকে তাঁহার স্নেহময় পিতৃদেবের পরলোকগমনবার্ত্তা প্রদান করিল। এই গুঃসংবাদ শুনিয়া পরম্পিতৃবৎসল বিক্রমানিত্য গুঃসহ শোকবেগে অধীর হইয়া উঠিলেন
এবং শহা পিতঃ ইত্যাদি বলিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে বহু রোদন করিতে

লাগিলেন, কাহারও প্রবোধবচনে শাস্ত হইলেন না। পাছে বা নিজে আত্মহত্যা করেন, এই আশঙ্কায় তাঁহার নিকট হইতে অন্তাদি দূরে প্রক্রিপ্ত হইল। শেষে যথন তাঁহার শোকবেগ কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, তথন তিনি ক্লফানদীর পুণ্যতটে পিতৃদেকের ওর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অতঃপর স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভাতা সোমেশ্বরের শোকাপনোদনার্থ রাজধানী কলাণ নগবে প্রত্যাগমন করিলেন। ভাতৃবৎসল সোমেশ্বর স্বেহপরবশ হৃদয়ে অনুজকে দঙ্গে লইয়া আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তুই ভ্রাতা এইরূপ প্রীতির সহিত দীর্ঘকাল রাজকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্য যদিও শৌর্যাবীর্য্য ও রাজকার্য্য প্রভৃতিতে **অগ্রভ** অপেক্ষা বহুগুণে গুণশালী ছিলেন,তথাপি জ্যেষ্ঠভ্রাতাকেই রাজার গ্রায় মাগ্র করিতেন। কিন্তু পরে সোমেশ্বরের জনয়ে সহসা তুর্মতি আদিল। এই তুর্মতির প্ররোচনায় সোমেশ্বর নিরম্ভর ভক্তিমান ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের বিদ্বেষী হইলেন, এমন কি তিনি বিক্রমাদিত্যের প্রাণসংহার করিতেও গোপনে গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিতা তাঁহার নিজের ও কনিষ্ঠ ল্রাতা জয়সিংহের জীবনের আশস্কা দেথিয়া কতিপয় সহচর সহ কনিষ্ঠকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন।

কিন্ত হুইবৃদ্ধি সোমেশ্বরের পাপপ্রবৃত্তি ইহাতেও প্রতিনির্ব্ত হইল না। তিনি ইহাঁদিগকে আক্রমণ করার জন্ত সৈত্য পাঠাইলেন। বিক্রমাদিত্য লাতার প্রেরিত সৈত্যদের সহিত যুদ্ধ করা অসম্পত মনে করিয়া প্রথমতঃ যুদ্ধ প্রতিনির্ত্ত হন, পরিশেষে যথন দেখিলেন যে, বিপক্ষীয়গণ কিছুতেই যুদ্ধ না করিয়া নিরস্ত হইবে না, তখন তিনি অগত্যা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অতি অল্প সময়েই তাঁহার লাতার প্রেরিত সৈত্যগণ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সোমেশ্বর অতঃপর উপর্যুপরি আরও কয়েকবার যুদ্ধার্থ সৈত্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না দেখিয়া জিগীয়া পরিত্যাগপৃর্ব্বক প্রতিনির্ত্ত হইলেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্য সৈত্যসহ তুঙ্গভদ্রা নদীতটে উপস্থিত হইলেন। এই তুঙ্গভদ্রা নদীই চালুক্যরাজগণের রাজত্বের দক্ষিণদীমা। ইহার অপরপার হইতেই চোলরাজ্যের আরম্ভ। এই সমরে তিনি চোলরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রয়াসী হন এবং পরে কিয়ৎকাল বনবাস নগরে বাস করেন। এইস্থান চালুক্যনুপতিগণের অধিক্বত ছিল। কদম্বাজবংশের প্রতি এই স্থানের শাসনভার অর্পিত হয়।

বিক্রমাদিত্যের অভিযানে মালবদেশাধিপতিগণ সম্ভত্ত হইয়াছিলেন, কোঞ্চণনূপতি জয়কেশী উপঢোকন সহ আসিয়া বিক্রমাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অলুপের রাজাও বশুতা স্বীকার করিয়া বিক্রমাদিতাদারা যথেষ্ট উপকৃত হন। বিক্রমাদিত্যের প্রবল প্রতাপে কেরলন্পতিগণ নিহত হইয়াছিলেন, আবার সেই বিক্রমাদিত্য এই প্রদেশে আগমন করিয়াছেন, এই সংবাদে কেরলন্পতিগণের রাজীয়া অতীব ভীত হইয়াছিলেন।

চোলনুপতি বিক্রমাদিত্যের ফুর্জার প্রতাপে ভীত হইয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রাবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তিনি রাজদৃত পাঠাইয়া বিক্রমকে জানাইলেন যে, বিক্রমাদিত্য যেন তাঁহাকে স্থহদ বলিয়া মনে করেন। সৌহতের চিহ্নস্বরূপ তিনি স্বীয় ক্যাকে বিক্রমাদিত্যের সহিত বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। বিক্রমাদিতা অভিযানে ক্ষান্ত হইয়া পুনর্কার তুষ্বভদ্রাতটে প্রত্যাগমন করিলেন। চোলরাজ এইস্থানে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন। এই স্থলেই চোলনুপতির ক্সার সহিত বিক্রমাদিত্যের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। কিছুদিন পরে চোলনুপতির মৃত্যু হয়, এবং তাঁহার রাজ্যের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিক্রমাদিতা সসৈতো চোলরাজ্যের রাজধানী কাঞ্চীনগরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করেন এবং স্বীয় খ্রালককে সিংহাসনে আরুঢ় করিয়া গঙ্গাকুণ্ড প্রদেশ চোলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি একমাস কাল কাঞ্চীনগরে অবস্থান করিয়া তৃঙ্গভদ্রায় প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে রাজদ্রোহীরা তাঁহার শ্রালককে নিহত করে। ক্বফা ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোপ-কুল বেন্সীদেশ নামে খ্যাত ছিল। তথায় ব্লাজিগ নামে এক ভূপতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাজিগ কাঞ্চীনগরে স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন।

যাহা হউক কাঞ্চীর সিংহাসনে রাজিগ আর্চু হইরাছেন গুনিরা বিক্রমাদিত্য তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার লাতা সোমেশ্বর রাজিগের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইরাছেন। বিক্রমাদিত্য লাতার এই হুরভিসন্ধির কথা শুনিরা অত্যন্ত হুইতে হুইলেন। তিনি অগ্রজকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিত্ত হুইতে অনুরোধ জানাইলেন। সোমেশ্বর বিক্রমাদিত্যের বিক্রম জানিতেন। তিনি আপাততঃ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিত্ত হুইলেন বটে, কিন্তু স্থযোগ ও স্থবিধার প্রতীক্ষায় সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য অগ্রজের এইরূপ হুরভিসন্ধি ব্রুতিত পারিয়াও লাতার সহিত যুদ্ধ করা অসমত মনে করিলেন। কিন্তু সোমেশ্বরের হৃদ্ধের সদ্ধৃদ্ধি জাগিল না, লাত্তিরের সঞ্চার হুইল না, তিনি গোপনে গোপনে বিক্রমাদিত্যের

বিরুদ্ধে রাজিগের সাহায্য করিতে লাগিলেন। অবশেষে বিক্রমাদিত্য স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, সংহারতৈরব মহাদেব মহারুদ্রবেশে সোমেশরকে পরাস্ত করিয়া রাজ্যগ্রহণের নিমিন্ত তাঁহার প্রতি আদেশ করিতেছেন। তিনি এই স্বপ্নাদেশে প্রমন্ত হইয়া উঠিলেন এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃদ্ধ হইলেন, এই যুদ্ধে রাজিগ পলায়ন করিলেন এবং বিক্রমাদিত্যের স্মগ্রজ সোমেশর বন্দী হইলেন।

যুদ্ধের অবসানে বিক্রমাদিত্য তুঙ্গভদ্রাতটে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অগ্রজকে মুক্তি দিতে বাসনা করিলেন, কিন্তু রুদ্রদেব পুনর্কার স্বপ্নে দেখা দিয়া রোষক্ষায়িতলোচনে তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তুমি সোমেখরকে বন্দী অবস্থায় রাখিয়া রাজ্যভার গ্রহণ কর।

বিক্রমাদিত্য দেবাদিদেব মহাদেবের আদেশ প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে রাজ্যভার গ্রহণ করিছে হইল। অতঃপর তিনি আরও অনেক দেশ জয় করেন। অনুজ জয়সিংহের উপর বনবাস নগরের ভার দিয়া স্বরং রাজধানী কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অতঃপর বিক্রমাদিত্যের সহিত করহাটাধিপতির ক্যা স্বয়ম্বরা চক্রলেথার বিবাহ হয়, সেই বিবাহোৎসবে ও বিলাসাদি সম্ভোগে বসস্ত ও গ্রীম্মকাল অতিবাহিত হইল। কিন্তু জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। বিক্রমাদিত্যের বিলাসম্বর্থগগনেও আবার একথানি ঘনকৃষ্ণ কালমেঘ দেখা দিল। একদিন বিশ্বস্তম্ভ সংবাদ পাইলেন যে, যে অনুজকে তিনি পুত্রের স্থায় স্নেহ ও যত্ন করিতেন, যাহাকে লইয়া কোন সময়ে অগ্রজের ভয়ে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গমন করিয়াছিলেন, নিজের বিজয়শ্রীর দিনে যাঁহাকে বনবাস নগরের শাসনকর্তার পদে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়া-ছিলেন, সেই অনুজ জয়সিংহ তাঁহার বিরুদ্ধে ষডযন্ত্র করি-তেছে, প্রজাদের প্রতি কঠোর উৎপীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতেছে, জাবিড্রাজের সহিত বন্ধুতা করিতেছে, এমন কি বিক্রমাদিতোর সৈভারে মধ্যে ভেদনীতি জন্মাইয়া উহা-দিগের অনেককেই নিজের বশে আনিতে প্রয়াস পাইতেছে। তিনি বিশ্বস্তুত্তে আরও জানিতে পাইলেন, জয়সিংহ কুঞ্চবেণী নদীর দিকে দৈশুসহ অগ্রসর হইতেছে। ইহাতে বিক্রমাদিত্যের চিত্ত আবার বিচলিত হইয়া পড়িল। আবার কি তিনি ভ্রাত্যাতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ? এই ভাবিয়া যার পর নাই ব্যাকুল হইলেন এবং ঠিক সংবাদ জানিতে গুপ্তচর প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পূর্বশ্রুত সংবাদ আরও দৃঢ়তর হইল। তিনি এইরূপ হুদার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হওয়ার জন্ম ভ্রাতাকে অনেক

অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় হইল না।

জয়সিংহ তাঁহার অগ্রজের অনুনয়বিনয়ে আরও গর্কিত 🛶 হইয়া উঠিল, সৈগুসামন্তসহ শরৎকালে কৃষ্ণানদীর তটে উপস্থিত হইয়া প্রজাবর্গের প্রতি ষৎপরোনান্তি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অবশেষে জয়সিংহ একদিবস বিক্রমাদিত্যকে অবমাননা-স্থান একপত্র লিখিল। বিক্রমাদিত্য ইহাতেও কোনপ্রকার উত্তেজিত না হইয়া নীরবে সকল প্রকার তুর্বাক্য ও অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে ক্রমেই তাঁহার অনুজের স্পদ্ধা সহস্র গুণে বাড়িতে লাগিল। তথন বিক্রমাদিত্য অগত্যা সম্রন্থলে উপস্থিত হইলেন এবং ভ্রাভাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে পুনরায় বিশেষ অন্তরোধ করিলেন, কিন্তু গর্বমদান্ধ জয়সিংহ কিছুতেই অগ্রজের সে অনুরোধ শুনিল না। যুদ্ধ অনিবার্গ্য হইয়া উঠিল। কিন্তু শোর্য্যবীর্ঘাশীল বিক্রমানিত্যের আক্রমণে জয়সিংহের পক্ষ পরাস্ত হইল, সৈতাগণ পলায়ন করিল, জয়সিংহ ৰন্দী হইলেন। বিক্রমাদিত্য এ অবস্থাতেও অনুজের প্রতি যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন। যুদ্ধের অবসানে বিক্রমাদিত্য পুনর্বার কল্যাণ নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ইহার পর বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে আর কোনও প্রকার হর্নিমিত্ত দেখা দেয় নাই, ছর্ভিক্ষ বা লোকপীড়াও ঘটে নাই। তিনি স্বীয় অন্তর্রূপ পূত্র ও ধনাদি প্রাপ্তিদ্বারা যথেষ্ঠ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। দরিদ্রদিগের প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। তিনি ধর্ম্মশালা ও দেবমন্দিরাদি স্বীয় নামে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার অস্তান্ত অগণ্য কীর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণুক্মলাবিলাদীর মন্দির স্বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের সম্মুথে এক বিশাল সরোবর খনিত হয়। উহার পুরোভাগে তিনি বছল দেবমন্দির ও স্থরম্য হর্ম্ম্যাদিপূর্ণ বিক্রমপুর নামে এক বিশাল নগরী নির্মাণ করেন।

এইরপে দীর্ঘকাল স্থুখণান্তিতে অতিবাহিত হইলে আবার চোলরাজ্ঞগণ বিদ্রোহভাবালম্বন করেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাদিগকে দমন করিবার জন্ম আবার সদৈন্তে কাঞ্চীনগরের অভিমুখে অভিযান করেন। এই যুদ্ধেও চোলন্পতিগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ল্যায় পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীনগরে পুনরায় অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন এবং কিছুদিন অবস্থান করিয়া পুনর্বার রাজধানী কল্যাণনগরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্থুখশান্তিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

বিক্রমের শেষাবস্থায় পাণ্ড্য, গোয়া ও কোঙ্কণের রাজগণ যাদবপতি হোয়্সল বিষ্ণুবৰ্দ্ধনের অধিনায়কতায় সম্মিলিত হইয়া সকলে চালুক্যসামাজ্য আক্রমণ করেন। বিক্রমাদিত্য আচ নামক তাঁহার এক সেনাপতিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইয়াছিলেন। রণসিংহ আচ পোয়্মলকে দমন করিয়া গোয়া অধিকার করেন, লক্ষণকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করাইতে বাধ্য করেন, পাণ্ড্যের পশ্চাদ্ধাবিত হন, মলপগণকে বিপর্যান্ত করিয়া তুলেন, এবং কোঙ্কণকে অবরুদ্ধ করেন। এ ছাড়া তিনি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর, মালব, চের ও চোলপতিকে চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন।

বিক্রমাদিত্য কেবল দয়াবান্, বীর্যাবান্ ও অতুল ঐশ্বর্যাশালী বলিয়া নহে, তিনি নিজে বিদ্বান্ ও অতিশন্ধ পণ্ডিতামুরানী ছিলেন। কাশ্মীরের স্থপ্রসিদ্ধ কবি বিভাপতি বিহলণ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও রাজকবি বলিয়া গণ্য ছিলেন। [বিহলণ দেখ।]

যে মিতাক্ষরা নামক ধর্মণাস্ত্র আজও ভারতের সর্ব্বক্র প্রধান আর্ত্তগ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, চালুক্যরাজ এই বিক্রমাদিত্যের সভাতেই বিজ্ঞানেশ্বর সেই মিতাক্ষরা রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। [বিজ্ঞানেশ্বর দেখ।]

কল্যাণের সিংহাসনে বিক্রম ৫০ বর্ষকালঅধিষ্ঠিত ছিলেন।
তিনি আপনার অধিকারে শকান্দের প্রচলন বন্ধ করিয়া
তৎপরিবর্ত্তে "চালুক্যবিক্রমবর্ষ" প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই
অব্দ ৯৯৭ শকে ফাল্পনী শুক্লাপঞ্চমীতে আরম্ভ। চালুক্যন্পতির
মৃত্যুর কিছুকাল পরেই এই অব্দ উঠিয়া যায়।

বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ১০৪৮ শকে তৎপুত্র তয় সোমেশ্বর পিতৃরাজ্য লাভ করেন।

## ১২ বিক্রমাদিতা।

দক্ষিণাপথের অন্তর্গত গুত্তল নামক সামন্তরাজ্যে বিক্রমাদিত্য নামে তিনজন নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি গুত্তলের ৩য় নৃপতি মলিদেবের পুত্র, খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্য-ভাগে বিভ্যমান ছিলেন। ২য় ব্যক্তি উক্ত জনপদের ৬ৡ নূপতি গুত্তের পুত্র, অপর নাম আহ্বাদিতা। ইনি ১১৮২ খুষ্টাব্দে বিভ্য-মান ছিলেন। তৎপরে ৩য় ব্যক্তি ৮ম নূপতি জোয়িদেবের পুত্র। গুত্তলের এই ৩য় বিক্রমাদিত্যের ১১৮৫ শকে (১২৬২ খুষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় বে,

# ১৩ বিক্রমাদিত্য।

দাক্ষিণাত্যের বাণরাজবংশেও একজন বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর অপর নাম বিজয়বাছ। ইহার পিতার নাম প্রভূমেরুদেব। ইনি বড় প্রজারঞ্জক এবং খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দে বিঅমান ছিলেন।

## ১৪ বিক্রমাদিতা।

মেৰারের বপ্পরাও-বংশীর একজন রাণা। রাণা শংগ্রামসিংহেরপুত্র বিক্রমাদিত্য নামে গণ্য হইলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে ইনি
এনামের অযোগ্য ছিলেন। ১৫৯১ সংবৎ বা ১৫৩৫ খুটান্দে ইনি
মেরারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার অদ্রদর্শিতা,
প্রজাপীড়ন ও উগ্রস্থতাব দর্শনে সকলের ইহার উপর বিরক্ত
ছিলেন। রাণার উপর সকলের অসস্তোবের সংবাদ পাইয়া
শুজরাতের স্থলতান মেবার আক্রমণ করেন। চিতোর রক্ষার্থে
জানেকেই জীবন উৎসর্গ করিলেন। কিন্তু সামস্তগণের সমবেত
চেষ্টায় ও ছ্মায়ুনের আগমন সংবাদ পাইয়া বাহাছর বিশেষ কিছু
করিতে পারিলেন না। এই দারুণ বৈদেশিক আক্রমণ হইতে
কোন রক্ষে রক্ষা পাইলেও তাঁহার উগ্রস্থতাব কিছুতেই
শাস্ত হইল না। তিনি একদিন সভাস্থলে তাঁহার পিতার
জীবনদাতা আজ্মীরের করিমটাদকে অপ্যান করিয়া বিদিলেন।
তক্ষ্যে সামস্তগণ অতিশম্ব ক্ষ্ম হইয়া তাঁহাকে রাজাচ্যুত করিয়া
বনবীরকে সিংহাসনে বসাইলেন।

# ১৫ বিক্রমাদিতা।

বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতার নাম বিক্রমাদিতা। বঙ্গজকুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, গুহবংশে রাম-চব্রের জন্ম। ইনি ভাগ্যপরীক্ষার জন্ম তদানীন্তন বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামে আগমন করেন। এখানে রামচন্দ্রের ভবানন্দ, শিবানন্দ ও গুণানন্দ নামে তিন পুত্র হয়। কিছুদিন পরে সৌভাগ্যক্রমে রামচন্দ্র গৌড়ের দরবারে একটা উচ্চপদ লাভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভবানন্দ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। এই ভবানন্দের শ্রীহরি নামে এবং শিবানন্দের জানকীবল্লভ নামে এক একটী পুত্র জন্ম। শ্রীহরি ও জানকী অল্ল বয়সেই নানা ভাষায় ও অন্তেশস্তে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই উভয়ে গৌড়া-বিপের পুত্র বয়াজিদ ও দাউদের সহিত সর্বাদাই খেলাগুলা করিতেন। বয়োবুদ্ধির সহিত তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতা জন্মিয়া-ছিল। সেই বন্ধুত্বনিবন্ধন দাউদ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া শ্রীহরিকে 'বিক্রমাদিত্য' ও জানকীবল্লভকে 'বসন্তরায়' উপাধি দিয়া প্রধান অমাতাপদে নিযুক্ত করেন। উভন্ন ভ্রাতার যত্নে গোড়রাজ্যে স্থশুআলা স্থাপিত হইল ও গোড়রাজকোষও যথেষ্ঠ বৃদ্ধি হইল। সেই সঙ্গে দাউদের স্বাধীনতালাভের বাসনাও বলবতী হইল। অল্পদিন পরেই তিনি দিল্লীশ্বরের অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া সর্বত্ত নিজ নামে খোত্বা পাঠ করিতে আদেশ করেন। তাঁহাকে শাসন করিবার জন্ম দিল্লী হইতে মোগলবাহিনী প্রেরিত হইল। যুদ্ধের পরিণাম বুঝিয়া বিক্রমাদিত্য দাউদকে জানাইলেন যে. এ গোলঘোগে গৌড়কোষ হইতে ধনরত্ন সকল কোন

নিরাপদস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা কর্তব্যা পরামর্শে গোড়েশ্বরের সোণা, রূপা, পীতল, কাঁসা যত কিছু মূল্যবান্ দ্রব্য ছিল, সমস্তই সহস্রাধিক নৌকা বোঝাই দিয়া হর্ভেক্ত ও নির্জ্জন যশোহর নামক স্থানে আনিয়া রাথা হইল। এদিকে মোগলপাঠানে কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দাউদই অবশেষে শত্রুহন্তে বন্দী হইলেন। সমস্ত গৌড়বঙ্গ আবার মোগল শাসনাধীন হইল৷ টোডরমল্ল বিক্রমাদিত্যকে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানিয়া ও তাঁহা হইতে বনোবস্ত কার্য্যে মথেষ্ট সাহায্য হইবে ভাবিয়া উত্তয় ভ্রাতাকে উচ্চ রাজকার্য্য প্রদান করিলেন। বিক্রমাদিত্য দাউদের নিকট যে জমীদারী পাইয়াছিলেন, তাঁহার কার্যাদক্ষতায় বিমুগ্ধ হইয়া টোডরমল দিল্লী হইতে তাহার সনন্দ व्यानारेश फिल्मन। এই मनफ्दल विक्रमाफिला यत्नारदात পশ্চিম গঙ্গা হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰের কিনারা পর্য্যস্ত বিস্তৃত জমিদারী লাভ করেন। প্রাচীন যশোহরে তাঁহার বিপুল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল, নানাবিধ পুণাজনক কার্য্য করিয়া তিনি গৌডবঙ্গে বিখ্যাত হইলেন। বিক্রমাদিতা রাজকার্য্য উপলক্ষে অনেক সময়ে গোড়ে অবস্থান করিলেও তাঁহার ভ্রাতা বসন্তরায় ও পুত্র প্রতাপাদিত্য যশোহরের প্রাসাদেই অবস্থান করিতেন। ্প্রতাপাদিত্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য। ]

১৫৭৫ খুষ্টাব্দের মহামারীতে গোড়রাজধানী শ্রীন্রষ্ট ও জনশৃত্য হইলে বিক্রমাদিত্য গোড় ও অপর নানাদেশ হইতে বহু
লোক আনাইয়া যশোহরে বাস করাইয়াছিলেন। তাঁহারই
যদ্রে বহু কুলীন কায়স্থদের সমাবেশে যশোহর বঙ্গজকায়স্থগণের
একটা শ্বতন্ত্র সমাজ বলিয়া খ্যাত হয়। কিন্তু তিন পুত্রের
অসদাচরণে নিয়ত ব্যথিত ছিলেন। প্রতাপ দিল্লীতে গিয়া
কৌশলে পিতৃরাজ্য নিজ নামে সনন্দ করিয়া আনিলে বৃদ্ধ
বিক্রমাদিত্য অতিশয় মন্মাহত হইয়াছিলেন। পুত্রের ভবিয়্যৎ
ভাবিয়া তিনি অল্লকাল পরেই সাংসারিক ব্যাপার হইতে প্রতিদ্বিব্রত্ত হইয়া ঈশরচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন।

[ প্রতাপাদিত্য শব্দে বিস্থৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

বিক্রমাদিত্য>রিত (ক্লী) বিক্রমচরিত। বিক্রমার্ক (পুং) বিক্রমাদিত্য। [বিক্রমাদিত্য দেখ।] বিক্রমিন্ (পুং) বিক্রমোহস্তাস্তেতি বিক্রম-ইনি। ১ বিষ্ণু। "ঈশ্বরো বিক্রমী ধন্ধী মেধাবী বিক্রমঃ ক্রমঃ।" (মহাভারত)

২ সিংহ। (রাজনি°) (ত্রি) ও অতিশয় শক্তিবিশিষ্ঠ, বিক্রমযুক্ত। (ভারত ১।১২৮৮)

বিক্রমোপাখ্যান (ক্লী) বিক্রমশু উপাথ্যানং। বিক্রমচরিত। বিক্রমোর্ব্যশী (স্ত্রী) কালিদাসপ্রণীত একথানি নাটক। [ কালিদাস দেখ। ] বিক্রেয় (পুং) বিক্রমণমিতি বি-ক্রী-অচ্ (এরচ্। পা তাতাও) বিক্রমণক্রিয়া। চলিত বেচা। ইহার পর্যায়—বিপণ, (অমর) বিপনন, পণন, (শক্রেয়)°) ব্যবহার, পণায়া। (জটাধর)

মন্তব্যসমাজে ক্রমবিক্রমব্যাপার একরূপ মানবস্থাইর পর হইতেই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ এ সম্বন্ধে আনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। ক্রয়বিক্রয় বিষয়ে আনেক বিধিনিষেধও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। মূল্য দিয়া অথবা মূল্য দিব বলিয়া দ্রব্য গ্রহণ করিলেই ক্রয় সিদ্ধি হয় এবং বিক্রেভা মূল্য পাইয়া অথবা মূল্য পাইবে বলিয়া সম্মতিক্রমে দ্রব্য অর্পণ করিলেই বিক্রয় সিদ্ধি হইয়া থাকে।

কাত্যায়ন বলিয়াছেন, ক্রেতা দ্রব্য লইল, অথচ তাহার মূল্য না দিয়া স্বেচ্ছামত অগুত্র চলিয়া গেল, এ অবস্থায় ত্রিপক্ষ অর্থাৎ পয়তাল্লিশ দিনের পরেই সেই মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং বিক্রেতা ঐ বর্দ্ধিত মূল্য লইলে অশাস্ত্রীয় হইবে না।

"পণ্যং গৃহীতা যো মূল্যমনত্ত্ব দিশং ব্রজেৎ।
ঋতুত্র ভোপরিষ্টাৎ তদ্ধনং বৃদ্ধিমাপু য়াৎ॥" (বিবাদচি॰)
এই জন্ম বৃহস্পতি বলিয়াছেন, গৃহ, ক্ষেত্র বা অন্ম কোন
মূল্যবান্ বস্তুর ক্রেরিক্রের সময় লেখ্য পত্র প্রস্তুত করিবে এবং
ক্রিপত্র 'ক্রেরলেখ্য' নামে অভিহিত হইবে।\*

মন্থ বলেন, যদি কোন দ্রব্য ক্রন্ন বা বিক্রন্ন করিয়া ক্রেত। বা বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে কাহারও অন্তরে অন্থতাপ উপস্থিত হয়, তবে তিনি দশাহ মধ্যে সেই দ্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া লইবেন। এই ব্যবস্থায় ক্রেতাবিক্রেতা উভয়কেই সম্মত হইতে হইবে।

"ক্রীন্থা বিক্রীয় বা কশ্চিৎ যয়েগ্রহানুশয়ো ভবেৎ। সোহস্তদ শাহে তদ্দুবাং দত্মাঠেচবাদদীত চ॥" (মন্ত্র)

যাজ্ঞবন্ধ্য মতে দশাহ একাহ পঞ্চাহ ত্যাহ কিংবা একমাস বা অদ্ধমাস পর্যান্ত বীজ রত্ন ও স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ক্রেয় পদার্থের পরীক্ষা চলিতে পারে। কিন্তু এই নির্দিষ্ট পরীক্ষাকালের পূর্ব্বে যদি ক্রেয় বস্তুর কোন দোষ বাহির হয়, তবে বিক্রেতাকে সে বস্তু ফিরাইয়া দিবে এবং ক্রেতাও মূল্য ফেরত পাইবে। কাত্যায়ন বলেন, না জানিয়া যে দ্ব্য ক্রেয় করা হইয়াছে, কিন্তু পরে তাহা দোষায়িত বলিয়া বুঝা গিয়াছে, এ অবস্থায় বিক্রেতাকে দ্র্ব্য ফেরত দিবে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষাকাল

"গৃহক্ষেত্রাদিকং ক্রীছা তুলামূল্যাক্ষরাঘিতম্।
 পত্রং কারয়তে যভ ুকয়লেখাং তহলতে ॥" ( বৃহস্পতি )
 "দৌশকপঞ্চনপ্রাহমাসত্রাহার্জমাসিকম্।
 বীজায়োবাহারত্রপ্রীদোহপুংসাং পরীক্ষণম্ ॥" ( বাজ্ঞবজ্ঞা )
 "অতোহর্বাক্পণ্রদোষস্ত্র যদি সঞ্জায়তে কনিং।
 বিক্রেত্রং প্রতিদেয়ং তৎ ক্রেতা মূল্যমবাধ্রারাং ॥" (বৃহস্পতি)

অতিক্রম করিয়া দিলে চলিবে না। বৃহস্পতির মতে এই জন্ম নিজে দ্রব্য পরীক্ষা করিবে, অন্তকে দেখাইবে, এইরূপে পরীক্ষিত ও বহুমূত হইলে সেই দ্রব্য কিনিয়া আর বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিতে যাইবে না। এক্ষেত্রে বিক্রেতা তাহা ফিরাইয়া লইতে বাধ্য নহে। \*

এই ক্রমবিক্রেয় সম্বন্ধে নারদ একটু বিশেষ করিয়া বিলিয়াছেন। তাঁহার মতে কেহ মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রেম করিল, পরে সে দ্রব্য ক্রেতার ভাল লাগিল না বা ছ্র্মূল্য বিলিয়া বোধ হইল; এ অবস্থায় ক্রীতদ্রব্য সেইদিনই অবিক্রত অবস্থায় বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দিবে। ঐ দ্রব্য যদি দিতীয় দিনে দেওয়া হয়, তবে বিক্রেতা দ্রব্যমূল্যের ব্রিংশাংশ রাথিয়া বাকী ফেরত দিবে। তৃতীয় দিনে দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে, বিক্রেতা দিতীয় দিনপ্রাপ্য মূল্যাংশের দ্বিগুণ পাইবে। †

যাজ্ঞবন্ধ্য বলিয়াছেন, মূল্য দিয়া দ্রব্য ক্রেয় করিল, কিন্তু বিক্রেতার নিকট তথন দ্রব্য চাহিয়াও পাওয়া গেল না; পরে রাজকীয় বা দৈবঁ ঘটনায় নেই দ্রব্য নষ্ট হইল বা থারাপ হইয়া গেল, এ অবস্থায় দ্রব্যের যে কোন রকম হানি হউক, তাহা বিক্রেতাকেই পূর্ণ করিতে হইবে। ক্রেতা সেজগুদায়ী নহে।

"রাজনৈবোপঘাতেন পণ্যে দোষ উপাগতে। হানির্বিক্রেতুরেবাসৌ যাচিতস্থাপ্রযক্ততঃ ॥" ( যাজ্ঞবন্ধ্য ) :

নারদ বলেন, বিক্রেতা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া পরে তাহা যদি ক্রেতাকে না দেয়, আর দেয়কালের মধ্যেই যদি তাহা উপহত, দয়, বা অপহাত হইয়া য়য়, তবে সে অনিষ্ট বিক্রেতারই হইবে, ক্রেতা সে জন্ম দায়ী নহে। কিন্ত বিক্রেতা ক্রীত পণ্য ক্রেম্বর্জাকে দিতে চাহিলেও সে যদি তাহা কেনিয়া রাধে, আর সেই অবস্থায় যদি কোনয়প অনিষ্ট ঘটে, তবে সে অনিষ্ট ক্রেতাকে বহন করিতে হইবে।

"উপহক্তেত বা পণ্যং দহেতাপহ্রিয়েত বা। বিক্রেতুরেব সোহনর্থো বিক্রীয়াসংপ্রযক্ততঃ॥

- "অবিজ্ঞাতং তু যৎক্রীতং হুষ্টং পশ্চাদ্বিভাবিতম্।
  ক্রীতং বা ঝামিনে দেয়ং গণ্যং কালেহত্তথা ন তু ॥" (কাত্যায়ন-)
  "পরীক্ষেত ঝয়ং পণ্যং অঞ্চেষাঞ্চ প্রদর্শয়েও ॥
  পরীক্ষিতং বহুমতং গৃহীতা না পুনস্তাজেও ॥" (বৃহস্পতি)
- † "ক্রীড়া মুল্যেন যো দ্রবাং দ্রজ্বীতং মন্ততে ক্রয়ী।
  বিক্রেড্য প্রতিদেরং তৎ তামিরোহ্যাবিক্ষতন্ ॥
  দ্বিতীরেহক্ষি দদৎ ক্রেতা মূল্যাকিংশাংশমাহরেও।
  দ্বিগুণস্ত তৃতীরেহক্ষিপ্রতঃ ক্রেডুরেব তও ॥" ( নারদ )

আপৎকালে উক্ত হইয়াছে।

দীয়মানং ন গৃহাতি ক্রীতং পণ্যস্ত যঃ ক্রয়ী।

স এবাস্থ ভবেদোষো বিক্রেতুর্যোহপ্রয়ছতঃ ॥"

-

( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব )

একণে বিক্রয়ব্যাপারে নিষেধবিধির আলোচনা করা 
যাউক। ব্যাস বলেন, এক জাতিগোত্রের অবিভক্ত ৃষ্থাবর
সম্পত্তি বিক্রয় বা দানাদি করিবার অধিকার একজনের নাই।
ঐ রূপ বিক্রয়ে পরম্পর সকলেরই মত আবগুক। সপিও
জাতিগণ পরম্পর বিভক্তই হউক, বা অবিভক্তই হউক, স্থাবর
সম্পত্তিতে সকলেরই তুল্যাধিকার। এ অবস্থায় একজন দানবিক্রয়াদি ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনধিকারী।

শ্বধবরস্থ সমস্তস্থ গোত্রসাধারণস্থ চ।
নৈকঃ কুর্যাৎ ক্রয়ং দানং পরস্পরমতং বিনা ॥
বিভক্তা অবিভক্তা বা সপিগুঃ স্থাবরে সমাঃ।
একো স্থানাঃ স্বর্জত্ত দানাধ্যনবিক্রয়ে ॥ ( ব্যাস )
দাসভত্ত্ব একেরও স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়াদির অধিকার

"একোহপি স্থাবরে কুর্য্যান্দানাধমনবিক্রয়ম্।
আপৎকালে কুটুমার্থে ধর্মার্থে চ বিশেষতঃ ॥" ( দায়তত্ত্ব )
এ সম্বন্ধের বিস্তৃত বিচার আলোচনা ও মীমাংসা, দায়ভাগ
ও মিতাক্ষরায় লিপিবন্ধ হইয়াছে, বাহুল্যবোধে এখানে তাহা
উলিখিত হইল না।

বর্ণভেদে শাস্ত্রে দ্রব্যবিশেষের বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে। মখ্যমাংস বিক্রয় করিলে শূদ্র তৎক্ষণাৎ পতিত মধ্যে গণ্য হইবে।
ইহাই শ্বৃতির মত। কালিকাপুরাণে দেখিতে পাই, শূদ্রের পক্ষে
সর্ব্ব বস্তু বিক্রয়েরই অবিকার আছে। তবে মধু, চর্ম্ম, সূরা,
লাক্ষা ও মাংস এই পঞ্চ বস্তু তাহার পক্ষে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

"বিক্রন্থং সর্ববস্তৃনাং কুর্বন্ শুদ্রো ন দোষভাক্।

মধু চর্ম স্থরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমম্॥" কালিকাপুণ)

মন্ত্র বলিরাছেন, ব্রাহ্মণ লোহ, লাক্ষা ও লবণ এই তিন বস্তু
বিক্রম্যে সম্মই পতিত হয়। ক্ষীর অর্থাৎ হ্রশ্প বিক্রম্যে তিন দিনের

মধ্যেই ব্রাহ্মণকে শুদ্র মধ্যে পরিগণিত হইতে হইবে।

"সতঃ পততি লোহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।

ত্রাহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ ॥" (ময়ু)

যম বচনে উল্লিখিত হইয়াছে, যে গো বিক্রম্ম করে, তাহাকে
গোক্র গাত্র-গত লোমসংখ্যামুসারে তত সহস্র বর্ষ গোঠে
কমি হইয়া থাকিতে হয়।

"গৰাং বিক্রম্বকারী চ গবি লোমানি যানি চ। তাবদ্ববসহস্রাণি গবাং গোঠে ক্বমির্ভবেৎ ॥" ( যমবচন ) মন্ত্র একাদশাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, আত্মবিক্রন্ত্র এবং তড়াগ

উন্থান, উপবন, স্ত্রী ও অপত্য বিক্রেয় প্রভৃতি কার্য্য উপপাতক মধ্যে গণনীয়।

বিক্রেয়ক (পুং) বি-ক্রী-ধূল্। বিক্রেডা, বিক্রয়কারী।
বিক্রেয়ণ (ক্রী) বি-ক্রী লুট্। বিক্রয়, বেচা।
"যমাহিশক্রাগ্রিহতাশপূর্বা নেষ্ঠী ক্রয়ে বিক্রয়ণে প্রশস্তাঃ।
পৌঞ্চাগ্রিচিত্রা শতবিন্দ্বাতাঃ ক্রয়ে হিতা বিক্রয়ণে নিষিদ্ধাঃ ॥"
(জ্যোতিঃসারসং)

বিক্রয়পত্র (ক্লী) বিক্রয়স্থ পত্রং। বিক্রয়ের পত্র, বিক্রয় করিবার লেখা।

বিক্রেয়িক ( পুং ) বিক্রমেণ জীবতীতি বিক্রম ( বস্ত্র ক্রিমবিক্রমাৎ ঠন্। পা ৪।৪।১৩ ) ইতি ঠন্, যহা-বি-ক্রী (ক্রীয়-ইকন্। উণ্ ২।৪৪ ) ইতি ইকন্। বিক্রেডা, বিক্রমকারী।

বিক্রয়িন্ (ত্রি) বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-ণিনি। বিক্রয়কর্ত্তা, বিক্রেতা। "ক্রেতামূল্যমবাগ্নোতি তম্মাদ্ যস্তম্ভ বিক্রয়ী।"

( यां ख्ववन्नाम<sup>°</sup> २। ১৭৩ )

বিক্রেন্স (পুং) (বৌকসে:। উণ্২।১৫) ক্স-গতৌ বার্পপদে রগুজং চোপধারাঃ, বর্ণবিবেকে পুনরুপধারাং বছলবচনাৎ রেফাদেশঃ। চন্দ্র। (উজ্জ্বন)

বিক্রান্ত (ক্লী) বি-ক্রম-ক্ত। ১ বৈক্রান্ত মণি। (রাজনি°) ২ ত্রিবিক্রমাবতার বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদক্ষেপ দারা অস্তরীক্ষ আক্র-মণ। "বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোর্বিক্রান্তমসি" (গুক্লযজু° ১০)১৯)

'ত্বং বিষ্ণোর্বিক্রান্তং দ্বিতীয়পাদক্ষেপেণ জিতমন্তরীক্ষমসি'

( ত্রি ) ৩ বিক্রমশালী, শূর, বীর। ৪ সিংহ। (রাজনি°)

মদালসাগর্ভজ ঋতধ্বজ পুত্র। ( মার্কণ্ডেয় পুঃ ২৫।৮ )

হিরণ্যাক্ষের পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ ৩০৮)

বিক্রোস্তা (স্ত্রী) বিক্রান্ত-টাপ্। ১ বৎসাদনী লতা। ২ অগ্নি-মন্থবৃক্ষ। ৩ জয়স্তী। ৪ মৃষিকপণী। ৫ বরাহক্রাস্তা। ৬ আদিত্য-ভক্তা, চলিত হুড়হড়িয়া। ৭ অপরাজিতা। ৮ হংস্পাদী লতা। ৯ রক্ত লজ্জালুকা (রাজনি°)

বিক্রান্তি (স্ত্রী) বি-ক্রম-ক্তিন্। ১ অশের গতিভেদ। পর্য্যায় পুলায়িত। (ত্রিকা°) ২ বিক্রম, প্রভাব। (রাজতর° ৪।১২৯)

ত পাদ্যাস, পাদ্বিক্ষেপ।

"বিষ্ণুস্বাক্রামতামিতি যজো বৈ বিষ্ণু: স দেবেভা ইমাং বিক্রান্তিং বিচক্রমে বৈষামিসং বিক্রান্তিঃ" (শত° ব্রা° ১।১।২।১৩) বিক্রায়ক (পুং) বিক্রীণাতীতি বি-ক্রী-খুল্। ১ বিক্রেডা, বিক্রয়কারী।

\*চিকিৎসকঃ শল্যকর্ত্তাবকীর্ণী স্তেনঃ ক্রুরো মন্ত্রপো জ্রণহা চ। সেনাজীবী শ্রুতিবিক্রায়ক\*চ ভূশং প্রিয়োহণ্যতিথিনে দিকার্হঃ ॥" (ভারত ৫।৩৮।৪) বিক্রিয়া (স্ত্রী) বিকরণমিতি বি রু (ক্রঞঃ শচ্। পা এ৩১০০) ইতি শ টাপ্। বিকার, বিক্রতি, প্রকৃতির অন্তথা রূপাপত্তি স্বভাবের বিপ্রতিপত্তি, প্রকৃতির অন্তথা ভাব।

"অসতাং সঙ্গদোষেণ সাধবো যান্তি বিক্রিরাম্।" (নীতিশাস্ত্র)
সাহিত্যদর্শণে লিখিত আছে যে, নাম্নক বা নাম্নিকাদিগের
নির্ব্বিকার চিত্তে নাম্নিকা বা নাম্নকদর্শনে যে প্রথম অন্তরাগ,
তাহাকে বিক্রিয়া কহে।

"নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"

( সাহিত্যদ° ৩।১২৯ )

ৰিক্ষা ক্ৰিয়া। ৩ বিক্ষকাৰ্য্য। "ইত্যাপ্তবচনাদ্ৰামো বিনেষ্যন্ বৰ্ণবিক্ৰিয়াম্।

দিশঃ পপাত শক্রেণ বেগনিক্ষম্পকেতুনা ॥"(রঘু ১৫।৫৮)

বিক্রিন্মোপমা (স্ত্রী) উপমালক্ষারভেন। ইহার লক্ষণ যে স্থলের উপমানের বিকারের ছারা সাম্য অর্থাৎ তুলনা হয়, অর্থাৎ যে স্থলে প্রকৃতির বিকৃতির ছারা সমতা হয়, বা উপ-মেয়ের উপমান বিকৃততা হয়, সেই স্থলেই বিক্রিয়োপমা হয়।

"চন্দ্ৰবিম্বাদিবোৎকীৰ্ণং পদ্মগৰ্ভাদিবোদ্ধতম্। তৰ তম্বন্ধি বদনমিত্যসৌ বিক্ৰিয়োপমা ॥"

বিক্রিরোপমেতি, অত্র উপমানভূতো চল্লবিম্বপদ্মগর্ভো প্রকৃতী তাভ্যাং উৎকীর্ণমৃদ্ধ্ বদনংবিকৃতি প্রকৃতিবিক্র-ত্যাশ্চ সাম্যমস্ত্যেবেতি বিক্রিম্না উপমানবিকৃতত্বেনেয়মূপমা, বহুক্তমাগ্রের—

"উপমানবিকারেণ তুলনা বিক্রিয়োপমা। অস্তত্র চ—

উপমেয়স্ত যত্র স্থাত্বপমানবিকারতা। প্রকৃতেবিকৃতেঃ সাম্যাভামাছবিক্রিয়োপমাম্॥\*

( कावामिन २। १५ )

উদাহরণ—হে তয়ি । তোমার এই বদন চন্দ্রবিম্ব হইতে উৎকীর্ণের আয় এবং পদ্মগর্ভ হইতে উদ্বৃতের আয়। এই স্থলে উপমানভূত চন্দ্রবিম্ব ও পদ্মগর্ভ এই ছইটী প্রকৃতি, ইহা হইতে উৎকীর্ণ ও উদ্বৃত হওয়ায় বদনের বিকৃতি হইয়াছে, এইরূপে প্রকৃতির বিকৃতির সমতা হওয়ায় বিক্রিয়োপমা অলক্ষার হইয়াছে। এইরূপ প্রকৃতির বিকৃতি দারা যে স্থলে সমতা হইবে, তথায় এই অলক্ষার হইবে।

বিক্রীড় (পুং) বিবিধ ক্রীড়া।
বিক্রীড়িত (ক্রী) বি-ক্রীড় ভাবে জ্ঞা > বিবিধ ক্রীড়া,
নানা প্রকার থেলা। (ত্রি) ২ বিবিধ ক্রীড়াযুক্ত।
বিক্রীত (ত্রি) বি-ক্রী-ক্ত। ক্বতবিক্রম, মাহা বিক্রম করা
হইমাছে, মাহা বেচা হইমাছে।

"নাষ্টিকশ্চৈর কুরুতে তদ্ধনং জ্ঞাতিভিঃ শ্বক্ম্।
অদন্তত্যক্তবিক্রীতং কুত্বা শং লভতে ধনী ॥" (প্রায়শ্চিন্ততন্ত্র)
বিক্রীয়াসম্প্রদান (ক্রী) বিক্রীয় ন সম্প্রদানং ক্রেত্রে যত্র।
অষ্টাদশ বিবাদের অন্তর্গত বিবাদবিশেষ। এই বিবাদ বা ব্যবহার সম্বন্ধে বীরমিক্রোদয়ে লিখিত আছে—নারদ বলেন, মূল্য শইয়া পণ্য বিক্রেয় করা হইল, অথচ ক্রেতাকে সেই বিক্রীত পণ্য দেওয়া হইল না; ইহারই নাম বিক্রীয়াসম্প্রদান এবং ইহাই বিবাদপদ নামে অভিহিত।

"বিক্রীয় পণ্যং মৃল্যেন ক্রেত্র্যর প্রদীয়তে।
বিক্রীয়াসম্প্রদানং তদ্বিবাদপদমৃচাতে॥" (বীরমি° নারদ)
প্রধানতঃ পণ্যক্রর হই প্রকার, স্থাবর ও ক্রন্তম। এই ছিবিধ
পণ্যের ক্রেয়বিক্রয় বিধি ষড়্বিধ। যথা—গণিত, তুলিমমেয়, ক্রিয়ায়িত, রূপসম্পন্ন ও শ্রীযুক্ত। পণ্য ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারে
এই ছয় প্রকার বিধি নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে গণিয়া লইয়া
যাহা ক্রেয় করা হয়, তাহার নাম গণিত, অর্থাৎ সংখ্যাযোগ্য,
যথা ক্রমুক ফলাদি। তুলায় (তৌলে) যাহা ওজন করা হয়,
তাহাকে তুলিম বলে,—যথা হেমচন্দনাদি। মেয় অর্থাৎ মাপিয়া
লইবার যোগ্য, যথা—ব্রীহাদি। ক্রিয়া অর্থাৎ বাহন-দোহনাদি,
তদ্যুক্ত, যথা—গবাদি। রূপসম্পন্ন অর্থাৎ রূপযুক্ত বস্তু যথা—

পণ্যান্ধনা প্রভৃতি। শ্রীযুক্ত অর্থে দীপ্তিমৎ — পদ্মরাগাদি।

"লোকেহন্মিন্ দিবিধং পণ্যং স্থাবরং জন্দমং তথা।

যড়্বিধস্তস্ত চ বুবৈদ্বিনাদানবিধিঃ স্মৃতঃ।

গণিতং তুলিমং মেয়ং ক্রিয়ায়ারূপতঃ শ্রিয়া॥" ( নার্দ )

বিক্রেতা পণ্যের মূল্য লইল, ক্রেতা পণ্য চাহিল, কিন্তু পাইল না বিক্রেতা দিল না, এক্ষেত্রে ব্যবস্থামত স্থাবর পণ্য হইলে বিক্রে-তাকে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে অর্থাৎ বিক্রন্ত্র করিবার পর সে বস্তু যদি উপভোগ করা হইয়া থাকে, তবে তাহার পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে। আর জঙ্গম হইলে, ক্রিয়াফল সহ ক্রেতাকে পণ্য দিতে হইবে। ক্রিয়াফল অর্থে দোহনাদি বুঝিতে হইবে।

"বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্যোন প্রযক্ষতি। স্থাবরস্ত ক্ষয়ং দাপ্যো জঙ্গমস্ত ক্রিয়াফলং॥" (নারদ)

কিন্তু এই যে ব্যবস্থা করা হইল, ইহা পণ্যক্রয়কাল অপেক্ষা পণ্যদানকালে যদি পণ্য বর্দ্ধিত মূল্যে বাজারে বিক্রীত হইতে থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে ম্ইবে। পরস্তু যদি ক্রয়কাল অপেক্ষা তৎকালে ঐ পণ্যমূল্য হ্রাস হইয়া থাকে, তবে বর্তুমান মূল্য হিসাবে পণ্য ফিরাইয়া দিয়া তৎসঙ্গে ক্রয়কালিক বর্দ্ধিত মূল্য ক্রেতাকে দিয়া দিতে হইবে। আর তথন যদি পণ্যমূল্য সমানভাবেও থাকে, তথাপি ক্রেতাকে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি ধরিয়া দিতে হয়, ইহাই হইল শাস্ত্রব্যবস্থা। যাজ্ঞবন্ধ্য বলিরাছেন, যে ক্রেতা দেশান্তর হইতে আদিরা পণ্য ক্রের করে, অথচ বিক্রেতার কাছে পণ্য চাহিয়াও যথাকালে না পার, এক্ষেত্রে দেশান্তরে গিয়া পণ্য বিক্রের করিলে, ক্রেতার বাহা লাভ হইত, হিসাবমত সেই লাভ ধরিয়া দিয়া বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্য ফিরাইয়া দিতে বাধ্য।

শৃহীতমূল্যং বঃ পণ্যং ক্রভুনৈ ব প্রয়ছতি।
লোদরং তন্ত দাপ্যোহসৌ দিগ্লাভং বা দিগাগতে ॥" (যাজ্ঞবন্ধ্য)
ধর্ম্মশান্ত্রকার বিষ্ণু এক্ষেক্রে বিক্রেভার দণ্ড ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তাঁহার মতে এরূপ অভিযোগে রাজা বিক্রেভার নিকট
হুইতে বৃদ্ধি সহ পণ্য আদার করিয়া ক্রেভাকে দেওয়াইবেন।
অধিকন্ত বিক্রেভার একশত পণ দণ্ডণ্ড করিবেন।

"গৃহীতমৃগ্যং যঃ পণ্যং ক্রেডুনৈ ব দছাৎ। ভত্তত সোদয়ং দাপ্যো রাজা চ পণশতং দণ্ডাঃ ॥" ( বিষ্ণুস°)

বিক্রেভা সম্বন্ধে এই যে ব্যবস্থা বলা হইল, ইহা অমুভাপহীন ভৃপ্তিসম্পন্ন বিক্রেভাবিষম্থেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বে ক্ষেত্রে বিক্রেভা পণ্য বিক্রেন্ত করিয়া পরক্ষণেই অমুভাপবশতঃ সেই পণ্য অর্পণ না করে, আর যে ক্রেভা দ্রব্য কিনিবার পর অনুভপ্ত হইয়া তাহা না লয়, এরূপস্থলে ক্রেভাবিক্রেভা উভয়কেই দ্রব্যম্লার দশ ভাগের এক ভাগ ক্ষতিগ্রন্ত হইতে হইবে। কিন্তু ক্রেভাবিক্রেভার মধ্যে এইরূপ অনুভাপ যদি দশাহের পর উপছিত হয়, তাহা হইলে আর মূল্যের দশমভাগ কাহাকেও দিতে হইবে না।

"ক্রীষাপ্রায় গৃহীয়াৎ যো ন দ্যাদদ্ধিতম্।
স ম্ল্যাদশভাগন্ত দরা সং ক্রব্যমাপ্র্যাৎ ॥
অপ্রাপ্তেইও ক্রিয়াকালে ক্তেনের প্রদাপয়েও।
এম ধর্ম্মো দশাহান্ত্র পরতোহরুশয়ো ন তু ॥" (কাত্যায়ন)
পণ্য যদি দোহনযোগ্য বা বাহনযোগ্য হয়, তাহা হইলে
আর উক্ত ব্যবস্থা চলিবে না। দে ক্লেত্রে দশাহের মধ্যে
অমুতাপ উপস্থিত হইলে দশমভাগ ক্তিগ্রন্ত না হইয়াই স্বীয়
ক্রব্য বা ম্ল্য দিরাইয়া পাইবে। দশ দিনের পর অমুতাপ করা
অকর্ত্র্ব্য। কারণ তথন আর ক্রব্য বা মূল্য ফিরাইয়া পাইবার
ব্যবস্থা নাই।

বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য কিনিয়া ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করিলে ঐ দ্রব্য যদি কোন গতিকে নষ্ট হইয়া যায়, তবে প্রমাণে যাহার দোব শ্বির হইবে, তাহাকেই সেই ক্ষতি বহন করিতে হইবে। যে স্থলে ক্রেতা দ্রব্য কিনিয়া চাহিল না, বিক্রেতাও দিল না, এদিকে চৌরাদির উপদ্রবে সে দ্রব্য নষ্ট হইয়া গেল, তথন ক্রেতাবিক্রেতা উভয়েরই তুলা হানি হইবে। ইহাই দেবল ভটের মত। নারদ বলেন, দ্রব্য কিনিবার পর ক্রেতার অনুতাপ হইল, বিক্রেতা দিতে চাহিলেও সে, সে দ্রব্য লইল না; তথন যদি বিক্রেতা অন্তর্ম দেব্য বিক্রম করে, তবে তাহার অপনার্থ হইবে না।

\*দীয়মানং ন গৃহাতি ক্রীথা পণ্যঞ্চ যঃ ক্রুয়ী। বিক্রীণানন্তদন্তত বিক্রেতা নাপরাধুয়াৎ ॥ ( নারদ )

বে বিক্রেতা ক্রেতাকে প্রথমতঃ নির্দোষ বস্তু দেখাইরা পরে কৌশবে তাহার নিকট দোষযুক্ত বস্তু বিক্রেয় করে আর যে বিক্রেতা একজনের কাছে বিক্রেয় করিয়া পরে সেই ক্রেতার অফুতাপ না হইলেও জ্ঞানতঃ অপর ক্রেতার নিকট ভাহা বিক্রেয় করে, এই উভরবিধ বিক্রেতাই তুল্য অপরাধী। এই অপরাধের দওস্বরূপ বিক্রেতা ক্রেতাকে ছিণ্ডণ মূল্য ক্লিবে এবং ভদমুরূপ বিনয় দেখাইবে।

শীনন্দোষং দর্শন্ত্রিয়া তু সদোষং যা প্রযাছতি।
স মৃণ্যাদ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেবতু ॥
তথাক্তহন্তে বিক্রীয় বোহক্তামৈ তৎ প্রযাছতি।
ক্রন্যং তদ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব তু ॥" ( নারদ স°)
উপরে এই যে নারদক্ষত ব্যবস্থা ঘলা হইল, বৃহস্পতি,
যাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রকারগণও উক্ত ব্যবস্থার সমর্থন করিয়া
গিল্লাছেন।

এতত্তির বৃহস্পতি বলিয়াছেন, বিক্রেতা যদি মন্ত, উন্মন্ত, ভীত, অস্বাধীন বা অঞ্চ অবস্থায় অধিক মূল্যের দ্রব্য স্বর্মুল্যে দিয়া কেলে, তবে ক্রেতা তাহা ফিরাইয়া দিবে।

"মত্তোন্মত্তেন বিক্রীতং খনমূল্যং ভয়েন বা। অস্বতম্বেণ মূচেন জ্যন্তান্ত পুনর্ভবেৎ ॥" ( বৃহস্পতি )

ক্রেডা দ্রব্য লইব বলিয়া মূল্য না দিয়া শুধু কথামাত্তে ক্রন্ধ ক্রিয়া গেল, অথচ সময়ে কিনিতে আসিল না, এক্ষেত্রে বিক্রেডা ক্রেডাকে দ্রব্য দিউক বা নাই দিউক, তাহাতে কোন দোষ হইবে না। যে হলে ক্রেডা বাক্যমাত্র ক্রন্ধ পরিহারের জন্ম বিক্রেডার হল্ডে কিঞ্চিৎমাত্র মূল্য দিয়া চলিয়া গেল; কিন্তু নির্দিষ্ট কালের মধ্যে আসিয়া সে দ্রব্য গ্রহণ করিল না, এ অবস্থায় বিক্রেডা সে দ্রব্য হস্তান্তরিত করিতে পারিবে।

"সত্যন্ধারঞ্চ যো দ্বা যথাকালং ন দৃশুতে।
পণ্যং ভবেলিস্প্তস্ত দীয়মানমগৃহতঃ।" (ব্যাস) [বিক্রের দেখ।]
বিক্রেয় (ত্রি) বি-ক্র্শ-ক্ত । ১ নিষ্ঠ্র । (হেম)
বিক্রেত্ (ত্রি) বিক্রীণাতি বি-ক্রী-তৃচ্ । ১ বিক্রেয়কর্তা, পর্যার বিক্রিয়ক, বিক্রেয়ী, বিক্রায়ক, (হেম) চলিত যে বেচে।
"বিক্রেত্র্দর্শনাং উদ্ধিঃ স্বামী দ্রবাং নূপো দমম্।
ক্রেতা মূল্যমবাপ্নোতি তত্মাদ্ যস্তশ্র বিক্রেয়ী।" (যাজ্ঞবন্ধ্য ২৪১৭৩)

বিক্তেত্ব্য ( ত্রি ) বি-ক্রী-তব্য । বিক্রয়ার্ছ, বিক্রয়যোগ্য । বিক্রেয় ( ত্রি ) বিক্রীয়তে ইতি বিক্রী ( অচো ষং । পা অসম ) ইতি ষং । বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য, বেচিবার উপযুক্ত জিনিস, পর্যায় পাণিতব্য, পণ্য । ( অমর )

বিক্তোশ (পুং) বি-জুশ-ঘঞ্। বিক্ত শব্দ।
বিক্তোশয়িত্ (জি) বি-জুশ-ণিচ্-ভূচ্। বিক্রোশকারক।
বিক্রোশফ্ট (জি) বি-জুশ-ভূচ্। বিক্রোশকারী।
বিক্রব (জি) বিক্রবতে ইতি-বি-ক্লু পচান্তচ্। ১ বিহবক।
(অমর)(ক্লী) ২ হুঃখ।

"কিমিদানীমিদং দেবি করোতি হৃদি বিক্লবং।"

্রামায়ণ ২।৪৪।২৫)

(ত্রি) ও বিকশ। ৪ চঞ্চলচিত্ত। ৫ উদ্ভাস্ত। ও কাতর।
৭ ভীক্ষ, ভীত। ৮ উপহত। ১ অবধারণাসমর্থ। ১০ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণন্নাসমর্থ। ১১ কিংকর্ত্তব্যবিমৃত্। (পুং) ১২ ব্যাকুলতা। ১০ জড়তা। ১৪ গুলাস্ত। ১৫ ভ্রান্তি।

বিক্লবতা (স্ত্রী) বিক্লবন্থ ভাবঃ তল-টাপ্। বিক্লবন্ধ, বিক্লবের ভাব বা ধর্ম।

বিক্লাবিত ( তি ) বিক্লবযুক্ত।

রিক্লিক্তি (স্ত্রী) বি-ক্লিদ-ক্লিচ্। ১ অন্নাদির পাক। ২ দ্রবীভাব। ৩ আর্দ্রতা।

বিক্লিন্ন (ত্রি) বি-ক্লিদ-ক্ত। ১ জরাদারা জীর্ণ। ২ শীর্ণ। ৩ আর্দ্র। (মেদিনী)

বিক্লিন্দু (পুং) বিশেষ হঃখ।

বিক্লিষ্ট ( তি ) বিশেষরূপে ক্লান্ত।

বিক্লেদ ( পুং ) বি-ক্লিদ-ঘঞ্। আর্দ্রতা। ( স্ক্রুত)

विद्वार्भ ( ४९) वित्नव द्वान । वड़ इःथ।

বিক্ষত (ত্রি) বি-ক্ষণ-ক্ত। ১ বিশেষরূপে ক্ষত, আহত। ২ আঘাত-প্রাপ্ত। ৩ খণ্ডিত।

"অন্বারেণ বিনির্মান্তন্ দারসংস্থানরূপিণা। অভিহত্য শিলাং ভূরো ললাটেনান্মি বিক্ষতঃ॥"

(ভারত ২।৪৯।৩৩)

বিক্ষর (পুং) বিশেষরপে করণ।

বিক্ষাম (ক্লী) বিশেষ ক্ষমতা।

বিক্ষার (পুং) বিশিষ্ট লক্ষ্যবেধ। (তৈত্তিরীয়ত্রা° ১।৫।১১)

বিক্ষাব (পুং) বিক্ষরণমিতি বি-ক্ষ্-(বৌক্ষ্ক্বঃ। পা এ। এ২৫) ইতি ঘঞ্। ১ শন্ব।

"যাত যুয়ং যমশ্রায়ং দিশং নায়েন দক্ষিণাম্। বিক্ষাবৈস্তোগ্রবিশ্রাবং তর্জগ্গস্তো মহোদধেঃ॥" ( ভট্টি ৭।৩৬ ) ২ কাস। ( ভরত ) বিক্ষিণৎক (ত্রি) বিবিধ পাপধ্বংসকারী অগ্ন্যাদি "নমে বিক্ষিণৎকেভ্যঃ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৬ )

'বিক্ষিণৎকেভ্যো বিবিধং ক্ষিন্তত্তি হিংসন্তি পাণমিতি বিক্ষি-পৎকান্তেভ্যোহগ্যাদিভ্যঃ' (মহীধর )

বিক্ষিৎ ( ত্রি ) নিবাদী, বাদকারী।

বিক্ষিপ্ত (ত্রি) বি-ক্ষিপ্ত-ক্ত। ১ তাক্ত, যাহাকে ক্ষেপ করা

"সব্রীড়শ্মিতবিক্ষিপ্ত-জবিলাসাবকোকনৈ:।

দৈত্যযুগপচেতঃস্থ কামমুন্দীপরন্ মূহঃ ॥" (ভাগবত ৮৮।৪৬) ত প্রেরিত। (ক্লী) ৪ চিত্তর্তিবিশেষ, পাতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে যে, চিত্তর্তির নিরোধ করিলে যোগ হয়, ঐ চিত্তর্তির পাঁচ প্রকার, ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত,একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থাতেই যোগ হয়া থাকে; ক্ষিপ্ত, মূঢ়, ও বিক্ষিপ্তাবস্থার সমাধি হয় না।

শিক্ষণ্ডং মৃঢ়ং বিশ্বিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ। বিশ্বিপ্তং সন্থোত্তেকাৎ বৈশিষ্ট্যেন পরিস্কৃত্য ভঃথসাধনং স্থ্য-সাধনেদ্বের শকাদিয়ু প্রবৃত্তং তচ্চ সদৈব দেবানাম্।"

( পাতঞ্জলবৃত্তি যোগস্০ ১।২ )

রজোগুণের উদ্রেক হইরা চিত্তের যে চঞ্চলাবস্থা হয়, তাহার নাম কিপ্তাবস্থা, ইহাতে চিত্ত ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে পারে না, বিষয় হইতে বিষয়াস্তরে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এই অবস্থার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া স্থথ হঃখাদি ভোগে নিযুক্ত হয়। রজোগুণই চিত্তকে ঐ সকল বিষয়ে প্রেরণ করিয়া থাকে। দৈত্যদানবাদির চিত্তেরই ক্ষিপ্তাবস্থা হয়।

তমোগুণের উদ্রেক বশতঃ চিত্তের কর্ত্তব্যাকর্তব্যের বিবেচনা-শক্তি তিরোহিত হয়, এবং চিত্ত ক্রোধাদির বণীভূত হইয়া বিরুদ্ধ কার্য্যাদিতে অন্তরক্ত হয়। ইহার নাম মৃঢ়াবস্থা, এই অবস্থা রাক্ষম ও পিশাচাদির চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া থাকে।

বিক্ষিপ্তাবন্থা—এই অবস্থাতে সম্বশুণের প্রাবন্য হেতু চিত্ত
ছঃখসাধন সাধুবিগহিত কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্থখসাধনীভূত
সজ্জন-দেবিত আত্মোৎকর্মজনক ব্রতপূজাদি সৎকার্য্যে অমুরক্ত
হয়, এই অবস্থা সাধারণের চিত্তভূমিতে উৎপন্ন হয় না, দেবতা
প্রভৃতির চিত্তের এই অবস্থা হইয়া থাকে। ক্ষিপ্ত ও মৃঢ়
অবস্থা হইতে বিক্ষিপ্ত অবস্থা শ্রেষ্ঠ, রজো ও তমোগুণই চিত্তের
বিক্ষেপ উপস্থিত করিয়া থাকে, স্থতরাং বিক্ষিপ্তাবহার সম্বশুণ
প্রবন্দ হওয়ায় চিত্তের বিক্ষেপ কিছু কম হইয়া থাকে। রজ
ও তমোগুণ সম্বশুণের নিক্ট পরাভূত হইয়া অবস্থিতি করে।

চিত্ত রজোগুণ দারা অভিভূত হইলে নানা প্রকার প্রবৃত্তির ৰাধ্য হইয়া তদমুযায়ী কার্য্য করে, ভাগ্যবশতঃ যদি কাহারও চিত্তে সৰ্গুণের উদর হয়, তাহা হইলে তাহার হঃখলেশ থাকে না। এইরূপ বিক্ষিপ্তাবস্থাও যোগের উপযোগী নহে, যোগ-ভাষ্যে লিখিত আছে যে,—

'বিক্লিপ্তে চেতসি বিক্লেপোপসৰ্জনীভূতঃ সমাধিন যোগ-পক্ষে বৰ্ত্ততে" (যোগভাষ্য ১৷২ )

ইহাতে যদিও সত্ত্বণ কিছু প্রবল হয়, তথাচ রজভয়ো জন্ম চিন্তবিক্ষেপ একেবারে তিরোহিত হয় না, অতএব এই অব-স্থাতেও যোগ হয় না।

এই বিষয়ে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, চিত্ত ত্রিগুণাত্মক, রজোগুণের সমুদ্রেক বা আধিক্য হেতু ওতন্ বিষয়ে পরিচালিত চিত্তের অত্যন্ত অস্থিরাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম ক্ষিপ্ত। তমোগুণের সমুদ্রেকজনিত নিদ্রাবস্থা বা তদবস্থ চিত্তের নাম মৃচ। ক্ষিপ্ত ও মৃচ্ অবস্থার যোপের কোনরূপ সন্থাবনা নাই। ক্ষিপ্ত অবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশেষযুক্ত চিত্তের নাম বিক্ষিপ্ত। কিঞ্চিৎ বিশেষ কি না,—অত্যন্ত অস্থির চিত্তের কাদাটিৎক বা ক্ষণিক স্থিরতা। বিক্ষিপ্ত চিত্তের কাদাচিৎ স্থিরতা হয় বলিয়া তৎকালে ক্ষণিক বৃত্তি নিরোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু ঐ বৃত্তি নিরোধ ক্ষেশাদির পরিপন্থী বা নিবারক হয় না; স্ক্তরাং বিক্ষিপ্তাবস্থার যোগ হয় না। (পাতঞ্জলদর্শন)

[ পাতঞ্জল ও যোগশৰ দেখ ]

বিক্ষীর (পুং) রক্তার্করক্ষ, অর্কর্ক্ষ, আকলগাছ। (রাজনি°) বিক্ষুদ্রে (ত্রি) অতি কুত্র।

বিক্লেপ (পুং) বি-ক্লিপ-ঘঞ্। > প্রেরণ। ২ ত্যাগ। ৩ বিক্লেপণ। ৪ কম্পন।

"লাঙ্গুলবিক্ষেপবিসর্পিশোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্রমরীচিগোরেঃ"

(কুমারদ° ১/১৩)

৫ প্রসারণ। ৬ সঞ্চালন। ৭ ভয়। ৮ প্রেরণ। ৯ রাজস্ব। ১০ সঙ্গীত মতে, একটী স্থরে আঘাত করিয়াই দেই স্থর হইতে এক, তুই বা ততোহধিক স্থর ব্যবধানে বামহস্তের অঙ্গুলির ঘুর্ষণ যোগে অবিচ্ছেদে উর্দ্ধগতিতে যাওয়ার নাম বিক্ষেপ।

১১ পাতঞ্জল-দর্শনের মতে চিত্তবিক্ষেপের কারণ ১টী; এই ৯টী কারণ দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদাল্ভবিরতিভ্রান্তিদর্শনাল্কভূমিকছানব-স্থিতানি চিত্তবিক্ষেপ্তেহস্তরায়াঃ"। (পাতঞ্জলদ° ১।২৯)

শীধি, স্ত্যান, সংশন্ধ, প্রমাদ, আলস্ত, অবিরতি, ভ্রাম্তিদর্শন, অলকভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ১টা চিত্তবিক্ষেপ এবং বোগের অন্তরায় অর্থাৎ বিশ্বস্করপ। যোগাভ্যাসকালে এই সকল চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহাতে যোগ নষ্ট হইয়া যায়।

এই সকল কারণে মনের একাগ্রতা হয় না, বরং সর্বাদা চিত্তবিক্ষেপ হইয়া থাকে। শরীরগত বাতপিত্তাদি ধাতুর বৈষম্য হইলেই দেহের জ্বাদি বোগ হইয়া থাকে ইহার দাম ব্যাধি। কোন কোন কারণে চিত্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, এইরূপ চিত্তের অকর্মণ্যতাকেই স্ত্যান বলে। উভয়ালম্বন জ্ঞানের নাম সংশয়। যোগ সাধন করিলে ফলসিদ্ধি হইবে কি না, এইরূপ অনিশ্চয় জ্ঞানকে সংশয় কছে। সমাধি সাধনে ওদাসীত্যের নাম প্রসাদ, অর্থাৎ সিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ়তর অধ্যবসায়পূর্বক ওদাসীন্ত পরিত্যাগ না করিলে যোগসাধন হয় না, শরীর ও চিত্তের গুৰুতাকে আলস্থ বলা যায় অৰ্থাৎ যে কারণে শরীর ও চিত্ত গুরু হইলে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হয় না, তাহাই আল্ফু শব্দ-বাচ্য। বিষয়ে দুঢ় মনঃসংযোগকে অবিরতি, শুক্তিকাদিতে রজতত্বাদির জ্ঞানের স্থায় বিপর্যায় জ্ঞানের নাম ভ্রান্তিদর্শন 🖟 শুক্তিকার রজত ভ্রান্তি হয়, তজ্রপ অপরিণামদশীদিগের বিষয়-স্নুথকে প্রকৃত স্কুথ বলিয়া ভ্রান্তি হয়, কোন কারণবশতঃ সমাধির উপযুক্ত ভূমির অপ্রাপ্তির নাম অলবভূমিকত্ব। উপযুক্ত স্থানের অলাভে কদাচ যোগ সাধন হয় না, স্থানে স্থানে সমাধির বিদ্ন ঘটিয়া থাকে। লব্ধ স্থানে মনের অপ্রতিষ্ঠার নাম অনবস্থিতত্ব, স্থানবিশেষে মানসিক অসস্তোষ ঘটিয়া থাকে।

এই সকল চিত্তবিক্ষেপ যোগের অস্তর্গায়স্বরূপ। ইহা থাকিলে যোগ হয় না। পুনঃ পুনঃ একতত্বাভ্যাস দ্বারা এই সকল চিত্তবিক্ষেপ তিরোহিত হয়। (পাতঞ্জলদর্শন)

বিক্ষেপণ (ক্লী) বি-ক্ষিপ-লূাট্। বিক্ষেপ।
বিক্ষেপলিপি (স্ত্রী) লিপিডেন। বিশ্বালা দেখ।]
বিক্ষেপশক্তি (স্ত্রী) বিক্ষেপার শক্তিঃ। মারাশক্তি। বেদাস্ত মতে অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে ছইটী শক্তি আছে।
"অস্তাজ্ঞানস্থাবরণবিক্ষেপনামকং শক্তিদ্বয়মন্তি" (বেদাস্থসার)

বিক্ষেপ্ত ( ত্রি ) বি-ক্ষিপ-তৃচ্ । বিক্ষেপকারক ।
বিক্ষোভ ( পুং ) বি-ক্ষভ-ঘঞ । ১সঞ্চালন, আলোড়ন। ২বিদারণ ।
ত ক্ষোভ, ছঃখ। ৪ সংঘটন। ৫ কম্প, চাঞ্চল্য। ৬ তুল্ম ।
৭ চিত্তোদ্লান্তি । ৮ উদ্রেক । ৯ প্রদান্তা । ১০ প্রথক ।
বিক্ষোভণ ( পুং ক্লী ) ১ বিদারণ । ২ বিক্ষোভণ

বিক্ষোভণ ( ব্যুক্ষা ) সংখ্যাসনা ব বিক্ষোভণ বিক্ষোভিন্ ( জি ) বি-ক্ষুভ-ণিনি। বিক্ষোভকারক। বিশ্ব ( জি ) বিখ্য নিপাতনাৎ যলোপঃ। গতনাসিক; চলিত খাঁদা। (ভরতথ্ত দ্বিরপকোষ)

বিথণ্ডিন্ ( তি ) বিখণ্ড-ণিনি। বিখণ্ডকারক, ছই খণ্ডকারক, দিধাকারক।

विथनन ( क्री ) थनन।

বিথনস ( পুং ) ব্রহ্মা। "বিধনসার্ধিতো বিশ্বগুপ্তরে সথ উদেশিনান্ সাস্বতাং কুলে।" (ভাগ° ১০।০১।৪) विश्राम ( गूर ) वि-थाम अष्ठ । विटम यक्तर भी भाक वी जक्क। তং বিথাদে সন্নিমন্ত শ্রুতং নরমর্কাঞামিক্রমবসে কারামহে।" ( ঝক ১০।৩৮।৪ ) 'বিখাদে বিশেষেণ ভক্ষকে' ( সায়ণ ) বিশানস ( ११ ) বৈধানস মুনিভেদ। বিখারা (দেশজ) সঙ্গীতের তানলরাদির ব্যত্যয়। বিখানা (ত্রী) জিহ্বা। विश्व ( बि ) विश्व नामिका यद्य, वहनवहनार नामिकायाः थुः। গতনাসিক, যাহার নাসিকা নাই। (ভরত দ্বিরপকোষ) বিখুর (পুং)রাক্ষন। (ত্রিকাণ্ডশেষ) ২ চৌর। ( সংশিপ্তসার উণাদির্ত্তি ) বিপেদ ( ত্রি ) দিধাক্কত। ( ভাগবত ১।১৭।২১ ) বিখ্য ( ত্রি ) বিগতা নাদিকা যভেতি বছত্রী। (খার্শ্চ। পা ৮। ৪। ২৮ ) ইত্যন্ত বার্ত্তিকোক্তর্য নাসিকায়াঃ খ্যঃ। গতনাসিক। . ইতি কেচিৎ। চলিত নাক্কাটা বা থাঁদা নাক। বিখাত ( ত্রি ) বি-খা-জ। খাতাপন্ন, খাতিযুক্ত। "চক্রবর্মেতি বিখ্যাতঃ কাষোজানাং নরাধিপঃ।" (মহাভা° ১।৬৭।৩২ ) বিখ্যাতি (স্ত্রী) বি-খা-ক্তিচ্। বিশিষ্টরূপ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি, স্বথ্যাতি। বিখাপন (ক্লী) বিখ্যা-ণিচ্-ল্যুট্। ব্যাখ্যান। বিথ (খু) ( ত্রি ) বিপভা নাসিকা ষভা, খু:খু দ্ব বক্তবেটা ইতি नॉिं निकाशीः थु थु का । ३ व्यनां निक। (इमहन्त्र) २ हिन्न-नामिक। ( भक्तजा • ) বিগ্রড (দেশজ) বিকারপ্রাপ্ত। মন্দ হওয়া। বিগড়ন ( দেশজ ) বিরুতকরণ, আকৃতির পরিবর্ত্তন। বিগ্ডান (দেশজ) বিপথানয়ন। বিগড়ানী (দেশজ) বিক্নতাবস্থা। বিগ্ন (পুং) ১ বিপক্ষ, চলিত বেদল। বিগণন ( ক্লী ) বি-গণ-ল্যাট্। ঋণমুক্তি। ( ত্রিকা°) "সম্মাননোৎ-সঞ্জনাচার্য্যকরণজ্ঞানভৃতিবিগণনব্যয়েষু নিয়ঃ।" ( পা ১।৩) ) 'বিগণনং ঋণাদেনিযাতনম' (কাশিকা) বিগত (অ) বি-গম-জ,। প্রভারহিত। পর্যায় নিম্প্রভ, অরোক, ( অমর ) বীত, ( রুদ্র )। ২ বিশেষরূপে গত। ( হেম ) "বিগততিমিরপ**কং প্রশুতি ব্যোম বাবং ॥"** (মাঘ ১১।২৬) বিগত শ্রীক ( ত্রি ) বিগতা শ্রীর্ণস্থ ইতি বছবীহৌ কপ্রত্যয়:।

শ্রীরহিত। শ্রীভঞ্চ।

বিগতভয় ( ত্রি ) বিগতং ভয়ং ষস্ত। নিভীক।

বিগতরাগধ্বজ ( পু: ) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। বিগতিশোক ( ত্রি ) বিগতঃ শোকো যক্ত বছব্রী। শোক্ষীন। যাহার কোন শোক নাই। বিগতস্প্ত ( ত্রি ) শৃহাহীন, নিশৃহ। ( গীতা ৩ অ°) বিগতসৃতিক। ( জ্রী ) পুনঃ পুনরার্ভ্রব দর্শন পর্যান্ত প্রস্থতি। ( মুক্রত শারীর ১০ অঃ ) বিগতার্ত্তবা ( ন্ত্রী ) বিগতং আর্ত্তবং রজো বস্তা: বছব্রীছি। পঞ্ পঞ্চাশদ্বর্ঘানস্তর নিবৃত্তরজন্ধ। অর্থাৎ পঞ্চান্ন বংদর বন্নদের পর যে রমণীর আর রজঃকরণ হয় না। ইহার পর্যায় নিম্বলী, निक्रमा, किक्रमी, निक्रमा, विक्रमी, विक्रमा। ( भयत्रका॰) বিগতাশোক (পুং) বৌদ্ধভেদ, বীতাশোক। বিগতীয়া বোড়া ( দেশজ ) সর্পভেদ। विशम (११) विविध भक्तकाती। "भक्कन् विशम्पयु तृष्ठ" ( अक् ১ । । ১ । । (विश्रास्य विविधः शमिष भनात्रास शामध्यार्थ-কবিধানমিতি অধিকরণে কঃ' ( সায়ণ ) বিগদিত ( ত্রি ) চতুর্দ্দিকে প্রচারিত। বিগন্তব্য ( তি ) > বিগমনীয়। ২ ত্যাগবোগ্য। বিগন্ধ ( তি ) গৰহীন। স্তিয়াং টাপ। বিগন্ধক (পুং) ইঙ্গুদীরুক্ষ। (রাজনি॰) विशक्ति ( वि ) शक्रीन । २ शक्रीन वृक्त । ( वृ° म° 8ы8 ) বিগন্ধিকা (স্ত্রী) > হপুষা। ২ অজগন্ধা। (রাজনি৽) বিগম (পু:) বি-পম ( গ্রহরুদুনিশ্চিগমশ্চ। পা তাথে৮ ) ইতি অপ্। > নাশ। বেদাস্তমতে জীবের উপাধিনাশ, অপগম, নিবৃত্তি "বেদান্তিনম্ভ ষত্পাধ্যানবচ্ছিন্নস্ত ব্রন্ধণো বিশুদ্ধরূপতা তাদুশো-পাধিবিগম এৰ কৈবল্যং" ( মুক্তিবাদ ) ২ বিচ্ছেদ। "যথা ক্রীড়োপস্কারাণাং সংযোগবিগমাবিহ। ইচ্ছয়া ক্রীড়িতুং স্যাতাং তথৈবেশেচ্ছয়া নূণাম্ ॥"(ভাগৰ° ১।১৩।৪৩) ৩ প্রস্থিতি। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ কাস্তি। বিগমচনদ (পুং) বৌদ্ধ রাজপুত্রভেদ। (তারনাথ) বিগর্ভা (স্ত্রী) বিগতগর্ভা, যাহার গর্ভপাত হইয়াছে। विशर्श ( पूर ) वि- शर्श- यह । निन्ता। বিগঠণ (क्री) বি-গঠ-লাট্। ১ নিন্দন। ২ ভর্মন। "কুষ্ণে চ ভবতো দ্বেষ্যে বস্তদেববিগর্হণাৎ।" ( হরিবংশ ৩৯।২০ ) विशर्रम् ( श्री ) वि-गर्र-निष्-िष्। निमन । ज्रंपन । বিগহিত ( ত্রি ) বি-গর্ছ-ক্র, বিশেষেণ গর্হিত:। বিশেষরূপে গৰ্হিত, নিন্দিত। "ন কেবলং প্ৰাণিবধো বধো মম ত্বদীক্ষণাদিখাসিতান্তরাত্মন:। ৰিগহিতং ধৰ্ম্মধনৈ নিবৰ্হণং বিশিশ্য বিশাসজ্যাং দ্বিষামপি॥" ( নৈষ্ধ ১।১৩১ )

विशर्हिन् (बि) वि-गर्श्-निनि। विर्गरकात्रक, निन्नाकात्रक, ज्रश्नाकात्रक। खिन्नाः धीष्।

विश्वर्ड ( बि ) वि-गर्श्-य९ । निकारयागा, ज्रुप्तनार्ड, निक्वि । कि विश्वर्डाक्थाः कूर्याविश्वर्यानाः न धातरप्र ।

গৰাঞ্চ থানং পৃঠেন সৰ্ক্ষথৈব বিগহিতম্ ॥" ( মন্থ ৪।৭২ )
'অভিনিবেশেন পণবন্ধাদিনা যন্ত্ৰোকিকেযু শান্ত্ৰেযু বাৰ্থেম্বিতরে-

জরং জন্ননহোপুরুষিকা যা সা বিগর্হ্যকথা' (মেধাতিথি)

লোকিক, বা শাস্ত্ৰীয় নিৰ্বন্ধসহকারে পণবন্ধনাদি দারা বে কথা কহা ৰায়, তাহাকে বিশ্বহ্বকথা বলে। পণ করিয়া বাক্য-প্রয়োগ শাস্ত্রে নিন্দিত হইয়াছে, এইজন্ম পণ রাথিয়া যে কথা বলা বাষ, তাহাই বিগ্রহ্কথা।

বিগ্র্ছ্যতা (স্ত্রী) বিগ্র্ছান্ত ভাবং, তল্টাপ্। বিগর্হের ভাব বাধর্ম।

বিগলিত (ত্রি) বিশেষেণ গলিতঃ। খলিত, পভিত। যাহা ধসিয়া বা গলিয়া পড়িভেছে।

"বিগলিতবসনং পরিজ্তরসনং ঘটয় জ্বনমপি ধানম্।
কিশলয়শয়নে প্রজনয়নে নিধিমিব হর্বনিধানম্॥"

( গীতগোবিন্দ ৫ স° )

বিগাঢ় ( ত্রি ) বিগাস্থতে মেতি বি-গাহ-ক্ত। স্নাত, অবগাহিত। ২ প্রগাঢ়।

"নির্গম্য চন্দ্রোদয়নে বিগাঢ়ে রজনীমুথে। প্রস্থিতা সা পৃথ্পোণী পার্থস্ত ভবনং প্রতি ॥" (ভারস্ত ৩০৬।৫) ৩ প্রোচ, প্রবৃদ্ধ। ৪ কঠিন, ঘন।

বিগাথা ( স্ত্রী ) আর্য্যা ও গাথাছনঃ।

বিগান (क्री) বিৰুদ্ধ গানং পরস্ত। নিন্দা। (হেম)

বিগামন্ (ক্লী) বিবিধ প্রকার গমন। "যঃ পার্থিবানি দ্রিভিরিদ্-বিগামভিঃ" (ঋক্ ১১১৫৫।৪) 'বিগামভিঃ বিবিধগমনৈঃ' (সারণ) বিগাহ (জি) বি-গাহ-অচ্। বিগাহমান, সর্বতোব্যাপ্ত। "বিগাহং তুর্ণিং তবিধীভিরাবৃতং" (ঋক্ ৩৩৩৫) 'বিগাহং বিগাহ-

মানং সর্ব্বত্রব্যাপ্তং' ( সায়ণ ) ( পুং ) ২ অবগাহন, মান।

৩ বিলোড়ন। ৪ অবগাহনকর্ত্তা।

বিগাহন (ক্লী) বি-গাহ-লাট্। অবগাহন, স্থান, নিমজ্জন। বিগাহমান (ত্ত্ৰি) বি-গাহ-শানচ্। > অবগাহনকারী, স্থান-কারী। ২ বিলোড়নকর্ত্তা।

"অথাত্মনঃ শক্তিণং গুণজ্ঞঃ পদং বিমানেন বিগাহমানঃ।
স্থাকরং বীক্ষ্য মিথঃ দ জায়াং রামাভিধানো হরিরিত্যুবাচ ॥"
(রত্ববংশ ১৩১)

বিগাহ্য (ত্রি) বি-গাহ-যৎ। ১ বিগাহনবোগ্য, অবগাহনার্হ, স্নানের উপযুক্ত। ২ বিলোড়নযোগ্য। বিগির (পুং) বিদ্ধির পক্ষিতেদ।
বিগীত (ত্রি) বি-গৈ-ক্তা নিন্দিত, গহিত, অপবাদিত।
বিগীতি (ত্রী) > নিন্দা। ২ ছন্দোভেদ।
বিগুণ (ত্রি) বিপরীতো গুণো ষস্তা গুণ-বৈপরীত্যবিশিষ্ট।
শ্বথা মনো মমাচষ্ট নেমং মাতা তথা মম।
বিশুণেম্বপি পুত্রেষু ন মাতা বিশুণা ভবেং॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৭৭।৩২)

২ গুণরহিত, গুণহীন। ৩ বিকৃত। ৪ সুন্ম। "সর্বং অমেব সগুণো বিগুণ্শচ ভূমন্

নাগ্রৎস্বদন্তাপি মনো বচসা নিকক্তম্।" (ভাগবত ৭।৯৯৫৮)
বিপ্তণতা (স্ত্রী) বিশুণস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিশুণের ভাব ৰ ধর্ম, বৈশুণা।

বিগুল্ফ (ত্রি) প্রচুর। (আখলায়ন গৃহস্থ ৪।১।১৭)
বিগৃত্ (ত্রি) বিশেষেণ গৃত্ঃ, বি-গুহ-ক্ত। ১ গহিত। ২ গুপ্ত।
বিগৃহ্ (ত্রি) ১ বিগ্রহবিষয়ীভূত। ২ ক্তবিচ্ছেশ।
বিগ্ন (ত্রি) বিজ-ক্ত। ১ ভীত। ২ উদ্বিশ্ন।

বিপ্র ( ত্রি ) বিগতা নাসিকাহন্ত ( বেগ্রেণ বক্তব্য: । পা ৮।৪।২৮ )
ইত্যন্ত বার্ত্তিকোক্তা। নাসিকায়া: গ্র: । গতনাসিক, ছিল্লনাসিক,
নাসিকাবিকল, চলিত খাঁদা । (অমর) ( ত্রি ) বিবিধং গৃহ্লাত্যর্থানিতি বিপূর্ব্বাৎ গৃহ্লাতে: 'অন্তেম্বপি দৃশ্রতে' ইতি ড । ২ মেধাবী।
বিগ্রহ ( পুং ) বিবিধং স্থুবতু:খাদিকং গৃহ্লাতীতি বিগ্রহ-অচ,
বদ্বা বিবিধৈত্র:খাদিভিগ্রতে ইতি বি-গ্রহ ( গ্রহরুদ্নিশ্চিগমক ।
পা ৩।৩৫৮ ) ইতি অপ্ । ১ শরীর । ২ যুদ্ধ । ( অমর )

"সন্ধিশ্চ বিগ্রহশৈচৰ যানমাসনমেব চ।

বৈধীভাবং সংশয়শ্চ ষড় গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা ॥" (মন্ত্ব।১৬০)
ত বিরোধমাত্র। ৪ বিভাগ। (মেদিনী) ৫ বাক্যভেদ,
সমাসবাক্য, সমাসে যে বাক্য হয়, তাহাকে বিগ্রহ বা ব্যাসবাক্য
কহে। পর্যায় বিস্তর। (অমর) বীণাং পক্ষিণাং গ্রহঃ গ্রহণং
ভ বিহঙ্ক, পক্ষী।

"নো সন্ধ্যা হিতমৎসরা তব তনো বৎস্থাম্যহং সন্ধিনা ন প্রীতাসি বরোক্ষ চেৎ কথয় তৎ প্রস্তৌমি কিং বিগ্রহম্। কার্য্যং তেন ন কিঞ্চিনিস্তি শঠ মে বীণাং প্রহেণেতি বো দিশ্রাদ্বঃ প্রতিবদ্ধকেলিশিবয়োঃ শ্রেয়াংসি বক্রোক্তয়ঃ ॥" (বক্রোক্তিগঞ্চাশিকা ৪)

৭ দেবমূর্ত্তি, দেবতাদিয়ের ধাতু বা পাবাণাদিতে যে দেবমূর্ত্তি
প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাকে বিগ্রহ কহে। ৮ বিশেষজ্ঞান। ৯ প্রহার।
 ১০ বৈর। ১১ বিপ্রেয়। ১২ বিস্তার। ১৩ বিভাগ। ১৪
 অবাস্তরকয়। (ভাগবত ২০১০।৪৭) ১৫ বিশিষ্টাত্রভব।
 বিপ্রহণ (ফ্লী) বিশেষদ্ধপে গ্রহণ। বাছিয়া লওয়া।

বিগ্রহপাল্যদেব (পুং) পালবংশীয় একজন রাজা।

[ भानताबनः भ (मथ । ]

বিগ্রহরাজ (পুং) কাশীরের জনৈক রাজপুত্র। (রাজতর° ৬।৩৩৫) বিগ্রহ্বৎ (ত্রি) বিগ্রহ-অন্তার্থে মতুপ্মস্ত ব। বিগ্রহবিশিষ্ট, বিগ্রহযুক্ত।

বিগ্রহাবর ( ক্লী ) বিগ্রহমার্ণোতি আ-বৃ-অচ্। পৃষ্ঠ। ( শব্দ চ°) বিগ্রহিন্ ( ত্রি ) বি-গ্রহ-ইনি। বিগ্রহযুক্ত।

বিগ্রাহীতব্য ( বি ) বি-গ্রহ-তব্য । বিগ্রহের যোগ্য, বিগ্রহ করিবার উপযুক্ত ।

বিগ্রাভ (ক্লী) বিগ্রহবিষয়ীভূত। বিগ্রহপ্রবর্ত্তক হেডু। বিগ্রাভ্য (ত্রি) বিগ্রহবিষয়ীভূত।

বিত্রীব ( ত্রি ) বি-বিচ্ছিনা গ্রীবা ষশু। বিচ্ছিন্নগ্রীব, যাহার গ্রীবা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। "বিগ্রীবানো স্থরদেবা ঋদক্ত" ( ঋক্ ৭।১০৪।২০ ) বিগ্রীবানো বিচ্ছিন্নগ্রীবাঃ' ( সায়ণ )

বিগ্লাপন ( ক্লী ) কষ্ট দেওয়া, বিমর্থকরণ।

বিঘটন ( ক্লী ) বি-ঘট-ল্যাট্। ১ বিশ্লেষ, অসংবোগ। ২ ব্যাঘাত। ্ত বিরোধ। ৪ বিকাশ।

বিঘটিক। (স্ত্রী) বিভক্তা ঘটিকা যয়া। পল, ২৪ সেকেও। বিঘট্ট (ক্লী) ১ বন। (বৈছ্যকনি॰) (পুং) ২ বিঘট্টন। বিঘট্টন (ক্লী) বি-ঘট্ট-স্যুট্। ১ বিশ্লেষ, বিংস্রসন। ২ অভি-ঘাত, আঘাত। ৬ সঞ্চালন, নাড়াচাড়া। দুঢ় সংযোগ।

বিঘট্টিত (ত্রি) বি-ঘট্ট-জ্ঞ । বিশেষরূপে চালিত, সঞ্চালিত।
শ্ম্যান্ত বিবিধবর্ণাঃ পবনেন বিঘট্টিতাঃ করাঃ সাত্রে।
বিয়তি ধমঃসংস্থানা যে দৃশ্যন্তে তদিক্রধমুঃ ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৩৫।১)

২ বিদ্ধা (সাঘ ৮।২৪) ৩ মথিত। ৪ অভিহিত। ৫ বিশ্লেষিত।

বিঘট্টিন্ (তি) বি-ৰউ ইনি। বিঘট্টকারক। বিঘত্ত (দেশজ) দাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ, অর্জহস্ত।

বিহান ( ত্রি ) বি-হন ( করণেহয়োবিঞ্যু। পা অভাচ ) ইতি অপ্ছনাদেশন্চ। বিশেষরূপে হনন করা যায় যদ্ধারা, কুঠারাদি। বিহার্ষণ (ক্রী ) বি-ঘ্য-লাট্। বিশেষরূপে ঘর্ষণ, কণ্ডুয়ন, চলকান, ঘ্যা।

বিঘনিন্ ( ত্রি ) বিশেষরূপে হত্যাকারক, নাশকারী।
"উগ্রা বিঘনিনা মৃধ ইন্দ্রাগ্রী" ( ঋক্ ৬।৬০।৫ )
'মৃধঃ শক্রন্ বিঘনিনা বিঘনিনৌ হতবস্তেমি' ( সায়ণ )

বিহাস (ক্লী) বিশেষেণ অন্ততে ইতি বি অদ্ (উপসর্গেইনঃ। পা অএ৫৯) ইতি অপ্। (অসপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) ইতি অসাদেশঃ। ১ সিক্থ। (রাজনি°) (পুং) ২ ভোজনশেষ। দেবতা, পিতৃ, অভিথি ও গুরু-প্রভৃতির ভূক্তাবশেষ। (ভরত)

"বিষদাসী ভবেরিতাং নিতাং বামৃতভোজনঃ। বিষসো ভূজশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্॥" (মনু তা২৭৫) ৪ আহার। (শন্বরাণ)

"অমি বনপ্রিয় বিশ্বত এব কিং বলিভূজো বিঘসো ভবতারুনা।

যদনমৈব কুহুরিতি বিজয়া ন পততশ্চরণো ধরণো তব ॥" (উঞ্জী)

বিঘসাশিন্ ( ত্রি ) বিঘসং সম্রাতি অশ-ণিনি। যাহারা প্রাতঃ
ও সায়ংকালে পিতৃলোক, দেবতা ও অতিথিদিগকে অন্নপ্রদান
করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে।

বিহা ( দেশজ ) ভূমির পরিমাণ বিশেষ, কুড়া।

বিদ্যাত (প্রং) বিশেষেণ হননমিতি বি-হন-ঘণ্। > ব্যাঘাত।

'বৃষ্টিবর্ষং ভদিঘাতেহবগ্রাহাবগ্রহো সমৌ।' (অমর)

২ আঘাত। ৩ বিনাশ।

"কুৎপিপাদাবিঘাতার্থং ভক্ষ্যমাধ্যাতু মে ভবান্।" (ভারত ১৷২৯৷১৩)

বিঘাতক (ত্রি) ১ ব্যাঘাতক। আঘাতকারী। বিনাশক। "ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং যদত্যন্তবিঘাতকম্।" (ভাগবত ৪।২২।৩৪)

বিঘাতন (ক্নী) বি-হন-ল্যাট্। ১ বিনাশ। ২ আঘাত। বিঘাতিন্ (ত্রি) বিঘাতয়তি বি-হন-ণিনি। ১ নিবারক। ২ ঘাতক, বিনাশক। "এবম্জিতবীর্যক্ত মমামরবিঘাতিনঃ।" (হরিবংশ ৮৭।৪৫) ৩ বাধাদায়ক, ব্যাঘাতক। বিঘাত-(অন্ত্যর্থে)

বিঘৃত (ত্রি) রসোপেত। "ঋতশু যোনাবিঘৃতে মদন্তী" (ঋক্ ৩।৫৪।৩)
'বিঘৃতে ঘৃতমশুল ওষধয়ো জলমমুষ্যা ইতি এবম্বিধরসোপেতে'।

ইনি। ৪ নষ্ট। ৫ ব্যাহত। ৬ ধ্বস্ত।

\_( সায়ণ )

বিল্প (পুং) বিহন্ততেহনেনেতি বি-হন-ক; (ঘঞর্থে ক-বিধানম্। পা ৩৩৫৮) ব্যাঘাত। পর্য্যার অন্তরার, প্রভূত্ত। (স্বমর)

শ্রোরভাতে নথলু বিদ্ধান্তরেন নীটেঃ
প্রারভা বিদ্ববিহতা বিরমন্তি মধ্যাঃ।
বিদ্যৈঃ পুনঃ পুনরপি প্রতিহল্তমানাঃ
প্রারন্ধযুত্তমগুণাস্থমিবোদহন্তি।

(মুদ্রারা • ২ অ • )

১ কৃষ্ণপাক্ফলা। ( শস্চব্ৰিকা )

বিদ্নশন্দের ক্লীবলিকে প্রয়োগেও দেখিতে পাওয়া যায়, বঁথা, "তপোবিঘাতার্থমথো দেবা বিদ্লানি চক্রিরে॥" (মহাভারত আদিপ°)

বিভাক ( ত্রি ) বিন্নকর, বাধক।

বিত্মকর (ত্রি) বিত্রং করোতীতি বিত্র-ক্ব-ট। বিত্রকর্তা বে বিত্র জন্মায়। "বিনায়কা বিত্রকরা মহোগ্রা যজ্জদিয়ো যে পিশিতাশনাশ্চ। সিদ্ধার্থ কৈবজ্রসমানকল্পৈ-

র্ময়া নিরন্তা বিদিশঃ প্রয়ান্ত।" (রক্ষোত্ম মন্ত্র)

বিল্লকর্ত্ত ( তি ) বিল্লকর, যে বিল্ল উৎপাদন করে। বিল্পকারিন ( বি ) বিল্লং কর্ত্ত্বং শীলমস্তেতি। রু-পিনি। ১ বোর-দর্শন। ২ বিঘাতী। (মেদিনী) স্ত্রীলিক স্থলে ঙীপু প্রভায় হইবে। বিত্মকুৎ ( তি ) বিষং করোতীতি বিম-ক্ল-কিপ্। বিম্নকারী। ্বুহৎসংহিতায় লিখিত আছে, কাক বামদিকে থাকিয়া প্রভিলোম গতিতে শব্দ করিতে করিতে গমন করিলে গমনে বিদ্ন জনায়। "বামঃ প্রতিলোমগতির্বাশন গমনস্ত বিল্লক্ষম্ভৰভি।"(বৃহৎস° ৯৫।২৮) আর একস্থানে লিখিত আছে, কুকুর যদি দম্ভ বিকাশ করিয়া স্কনী লেহন করে, তবে তৎফলজ্ঞগণ মিষ্ট ভোজনের আশা করিয়া থাকেন। কিন্তু স্ক্রণী ব্যতীত যথন সে মুথ অবলেহন

( বুহৎস 

 ৮৯।১৭ )

বিল্পজিৎ ( পুং) বিম্বনায়ক, গণেশ।

বিদ্মনায়ক (পুং) বিদ্যানাং নায়কঃ বিদ্যাধীধরতাৎ। গণেশ। (শলর°) বিল্পনাশক ( খং ) বিল্পানাং নাশকঃ। গণেশ। ( শব্দর্যাবলী ) বিল্পনাশন ( পুং ) নাশয়তীতি নাশনঃ, বিল্পানাং নাশনঃ, ষষ্ঠীতৎ। গণেশ। ( भनतजारनी )

করে, তথন ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেও অরবিশ্বরূৎ হইরা থাকে।

বিত্মপ্রিয় (ক্লী) ষবকৃত যবাগু। চলিত যবের যাউ।

বিল্পবাজ (পু:) বিল্পানাং রাজা, ১৩ৎ-ওতইচ্ (রাজাহ: স্থিত্যস্তচ্। পা ৫।৪।৯১) গণেশ। (অমর)

**"আর্য্যপ্**ত পুরা গছা বিন্নরাজমপূজম্ব ।"(কথাসরিৎসা<sup>\*</sup> ২০।১০১)

বিল্লবৎ ( জি ) বিল্লবিশিষ্ট, বিল্লযুক্ত। ( শকুন্তলা ৩ জঃ )

বিদ্ববিনায়ক ( গ্রং ) বিদ্বানাং বিনারকঃ। গণেশ। ( কাশীখণ্ড )

বিস্মহন্ত (পুং)গণেশ। (তি)বিন্নহর্তা।

বিদ্বহারিন ( খং ) গণেশ। ( ত্রি ) বিদ্বহারক।

विचाधिभ ( थः ) गरम ।

विच्चान्त्रक ( थ्रः ) विच्चानायन्तरः। विच्चहत्र, शर्मा ।

বিদ্মিত ( बि ) বিমো জাভোহত তারকাদিয়াদিতচ্। জাতবিম, যাহার বিদ্ন জন্মিয়াছে।

विट्यम् (११) वित्रानामीमः। गरनम। (भनत्रज्ञा°) "বিলোহত তত জাতোহয়ং বিনাবিলেশপূজন**স্॥**"

विष्त्रभविङ्ग ( र्रः ) विष्यभञ्च विष्यः, ७ ७९। महामुक्ति ।

विष्त्रमान ( शः ) गराम ।

विरुच्च ( थ्ः) विज्ञानामी धतः। शर्मभा

বিদ্বেশীনকান্তা (জী) বিদ্বেশানভ গণেশভ কান্তা প্রিয়া। তৎপূজারানেত্র্যা: প্রাশস্ত্যাৎ। বেতদূর্কা। (রাজনি॰)

বিভা (পুং) অখখুর। ( ত্রিকাণ্ডদেষ )

বিচ, পৃথক্ত, পৃথক্ করণ। অদাদি৽ পক্ষে জুহোত্যাদি, কথাদি। অক° প্রকে সক° অনিট্। লট্ বেক্টেক, বেবিজে, বিনজি, বিঙক্তে। লুঙ্ শবিচৎ, শবৈক্ষীৎ।

বিচকিল (পুং) > মন্ত্রীপ্রভেদ, মন্ত্রিকাভেদ। (ভাবপ্র°)

২ দমনক বৃক্ষ। "কুন্দঃ কন্দলিভব্যথং বিচকিলঃ কম্পাকুলং কেভকঃ। সাতহ্বং মদনঃ সদৈত্যমলসং মুক্তহতিমুক্তক্রমঃ॥"

(রাজেন্দ্রকর্ণপূর ৭০)

विठक (बि) ठकरीन।

বিচক্ষণ (পুং) বিশেষেণ চষ্টে ধর্মাদিমুপদিশতীতি বি-চক্ষ (অন্ত-দাভেতশ্চ হলাদেঃ। পা অহা১৪৯) ইতি কর্তুরি যুচ্। ১ পণ্ডিত।

"ততো যথাৰৎ ৰিহিভাধবরায়

তদ্মৈ স্মরাবেশবিৰজ্জিতায়।

বর্ণাশ্রমাণাং গুরুবে স বর্ণী

বিচক্ষণঃ প্রস্তুত্বাচচকে ॥ (র্ঘু ৫।১৯)

( बि ) २ निপুণ। ( রাজনি । ) । नानार्थमणी। "বিচক্ষণঃ প্রথয়ন্নাপুণন্" ( ঋকু ৪।৫৩।২ ) 'বিচক্ষণঃ বিবিধং দ্রন্তী' ( সায়ণ )

8 छानी, विदान। ६ मक, कूमन, शर्हे।

বিচক্ষণা (স্ত্রী) বিচক্ষণ-টাপ। নাগদন্তী। (রাজনি°) विह्नकृत् ( शूः ) वि-हक ( हटकर्वहनः भिष्ठ । छन् । । ३।२७२ ) इंडि

অসি। উপাধ্যায়, শিক্ষক। 'বিচক্ষা উপাধ্যায়াঃ' ( উজ্জন)

বিচক্ষুস্ ( ত্রি ) বিগতং প্রতাক্ষিতেহিপ বন্তনি অপগতং চকুর্যস্য। > বিমনাঃ, উদ্বিপ্লাচন্ত। ( ত্রিকা॰ ) বিগতে নত্তে চকুষী যস্য।

২ বিগতচকু:, যাহার চকু বিনষ্ট হইয়াছে।

"অস্তরা বিলরং যান্তি যথা পথি বিচক্ষুষ:।" (ভারত ১২।৬৫।৩৪) ৩ বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধ ভেদ। ( হরিবংশ ১৪১।৯.)

বিচখ্মু ( 🌣 ) মহাভারতোক্ত রাজভেদ।

বিচ্তুর ( জি) বিগভানি চম্বার্থন্য ( অচতুরবিচতুরস্থচতুরেভ্যাদি। পা ।।।। १ ) ইতি অপ্ সমাসান্ত। চারিহীন।

বিচ্ন ( তি ) বিগভশ্চনো যত। চন্দ্রহীন, চন্দ্রহিত। স্তিরাং টাপ্। বিচন্ত্রী, বিচন্ত্রা, রাত্রি।

বিচয় (পুং) ৰি-চি-অপ্। > অৱেষণ, অমুসন্ধান। ২ একত্ৰীকরণ। বিচয়ন (क्री) বিশেষেণ চয়নং বা বি-চি-ল্যুট্। অবেষণ। (অমর)

বিচয়িষ্ঠ (ব্রি) অতিশয় নাশক। "পুরুদাশুৰে বিচিষ্কিটো" ( ঋক্ ৪!২০।৯ ) 'বিচয়িষ্ঠঃ অতিশয়েন নাশকঃ' ( সায়ণ )

বিচর ( তি ) বি-চর-অপ্। বিচরণ।

विक्रुत्र (क्री) वि- व्रत-न्युष् । ज्यन, शयन।

বিচরণীয় (তি) বি-চর-অনীমন্। বিচরণযোগ্য, বিচরণের উপমুক্ত, বিচরণার্হ।

বিচর্চিকা (ত্রী) বিশেষেণ চর্চাতে পাণিপাদশু ছক্ বিদার্ঘতেহনয় ইতি চর্চ তর্জনে (রোগাখায়াং ধূল্ বহুলম্। (পা অল ১০৮। ইতি ধূল্ টাপ্, টাপি জত ইন্ধং। রোগবিশেষ, পর্যায়—
কল্প, পাম, পামা। (শন্ধরন্ধা ) চলিত খোস, চুলকানি।
ক্ষুত্র কুঠবিশেষ। ইহার লক্ষণ—শ্রামবর্গ কপুর্ক্ত বহুপ্রাবশীল ষে পীড়কা হন্তপদাদিতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিচর্চিকা কহে।
কাহারও কাহার মত বিচর্চিকা বিপাদিকা একই রোগ, কেবল
নাম ভিন্ন, আবার কাহারও মত এই যে বিচর্চিকা রোগ হস্তে
এবং বিপাদিকা পাদদেশে উৎপন্ন হয়। কেহ বলেন যে, বিপাক্রিকা বিচর্চিকা হইতে ভিন্ন, হস্ত ও পদতল অত্যন্ত বেদনার
সহিত বিদীর্ণ হইলে অর্থাৎ ফার্টিলে তাহাকে বিপাদিকা কহে।

"স কণ্ড়: পীড়কা খ্যাবা বছস্রাবা বিচর্চিকা।
দাল্যতে ছক্ খরা জেয়া পাণ্যোজেয়া বিচর্চিকা।
পাদে বিপাদিকা জেয়া স্থানভেদাদ্বিচর্চিকা॥"

(ভাবপ্রণ কুষ্ঠাধিকার)

এই রোগে ভাবপ্রকাশোক্ত পঞ্চনিম্বকাবলেহ বিশেষ উপ-কারী। [কুঠরোগ দেখ]

বিচর্চিকারোগ স্বরকৃষ্ঠ মধ্যে গণনীয়, স্থতরাং এই রোগ সহাপাতকজ।

> "একং কুঠং শৃতং পূর্বাং গজচর্শ্ব ততঃ শৃতম্। ততশ্যন্দিলং প্রোক্তং ততশ্চাপি বিচর্চিক।।"

> > ( ভাবপ্রকাশ )

গুদ্ধিতত্বে লিখিত আছে যে, মহাপাতকী মহাপাতক জন্ত নরকভোগের পর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া মহাপাতকের চিহ্নস্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া খাকে। মহাপাতকজ রোগ হইলে মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত করিলে ধর্ম্মকর্ম্মের অধিকারী হয়। স্থতরাং বিচর্চিকারোগী মহাপাতকী, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার নাই।

'সাচ মহাপাতকশেষভোগচিহ্নং বৈদিককশ্বপ্রতিবন্ধিকা চ।'
"শৃণু কুষ্ঠগণং বিপ্র উত্তরোত্তরতো গুরুম্।
বিচর্চিকা চ হুশ্চর্মা চর্চেরীয়ম্থতীয়কঃ॥
বিকচ্ বিণতামৌ চ রুষ্ণখেতে তথাপ্রকম্।
এষাং মধ্যে তু বং কুষ্ঠী গহিতঃ সর্বাকর্মাস্থ ॥
বিশ্বৎ সর্বাগাত্রেষু গণ্ডে ভালে তথা নসি।
মৃতে চ প্রাগরেৎ তীর্থে অথবা তর্মমূলকে॥"

( গুদ্ধিক্তম্বপ্ত ভবিষ্মবচন )

বৃহৎসংহিতার লিখিত আছে যে, অগ্নিজ্ম ভূমিকম্প হইলে বিচর্চিকা রোগ হইয়া থাকে। "আগ্নেরংখুদনাশঃ সলিলাশয়সক্তর্যো নৃপতিবৈরং। দক্রবিচর্চ্চিকাজরবিসর্গিকাঃ পাণ্ডুরোগশ্চ॥"

( বৃহৎসংহিতা ৩২।১৪ )

বিচচ্চী (স্ত্রী) বিচর্চিকারোগ। (স্থলত)

বিচৰ্মাণ ( ত্রি ) চর্মাহীন।

বিচর্ষণি (তি) বিবিধজ্ঞী, বিবিধ দর্শনকারী। "যং দেবলো-২থবা স বিচর্ষণিঃ" ( ঋক্ ৪।২৬।৫ ) 'বিচর্ষণিবিবিধং জ্ঞাই' (সাক্ষা)

বিচল ( ত্রি ) বি-চল-অপ্। অস্থির, চঞল।

বিচলন (ফ্লী) বি-চল-লুট্। কম্পন, বিশৈবরূপ চলন।

বিচলিত ( ত্রি ) বি-চল-ক্ত । ১ পতিত। ২ শ্বলিত।

শ্বেষ্ডা হি স্থমহন্তেজা হন্ধরশ্চাক্কতাত্মভিঃ।

ধর্ম্মাদিচলিতং হস্তি নূপমেব সবান্ধবম্ ॥" ( সমু গা২৮ )
৩ কম্পিত, চলিত।

বিচার (পুং) বিশেষেণ চরণং পদার্থাদিনির্ণয়ে জ্ঞানং বি-চর
ঘঞ্। তত্ত্বনির্ণয়। (ব্যবহারতত্ত্ব) য়াথার্থ্যনির্ণয়, নিপান্তি,

মীমাংসা। সন্ধিয় বিষয়ে প্রমাণাদি ছারা তত্ত্বপরীকা। প্রমাণ

ছারা অর্থপরীকা। কোন সন্ধিয় বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে

হইলে প্রমাণাদি ছারা সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া বে য়াথার্থ্য তত্ত্ব

নির্ণয় করা হয়, তাহাকে বিচার কহে। পর্যায়—তর্ক, নির্ণয়,

গুঞ্জা, চর্চা, সংখ্যা, বিচারণা, চর্চন, সংখ্যান, বিচারণ, বিতর্ক,
ব্যহ, ব্যহ, উহ, বিতর্কণ, প্রণিধান, সমাধান। (জ্ঞাধর)

"ন চৈব ক্ষমতে নারী বিঁচারং মারমোহিতা। যদিয়ং ক্রমতে রাজী তব কাম্যং বিপদাতম্॥"

( কথাসরিৎসা<sup>°</sup> ৩৬।৯৮ )

২ নাট্যোক্ত লক্ষণ বিশেষ।

"বিচারো যুক্তবাক্যৈর্যনা প্রত্যক্ষার্থসাধনং।"

যুক্তিযুক্ত বাক্যদারা ষেস্থলে অপ্রক্রার্থের সাধন হয় তাহাকে বিচার করে। ( সাহিত্য দ° 61889 )

মবাদি ধর্মণাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রাজা পক্ষপাতশৃত্ত হইয়া অর্থী ও প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ নিরাকরণ করিয়া সঙ্গত বিচার করিবেন। স্বর্ম্ম করিতে না পারিলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবেন, তাহা দারা এই কার্য্য হইবে। বিবাদাদি ম্বাদিশাস্ত্রে ব্যবহার নামে কথিত হইয়াছে। রাজা ব্যবহার নির্ণন্ন করিবার জন্ম মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত ধর্মাধিকার সভাস্ন (বিচারালয়) প্রবেশ করিবেন। তিনি এই স্থলে অভি নম্রভারে উথিত বা উপবিষ্ঠ হইয়া বিচারকার্য্য নির্বাহ করিবেন। রাজা যে সকল বিষয় বিচার করিবেন, তাহা অপ্রদশ প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই জন্ম উহা অষ্টাদল ব্যবহারপদ নামে অভিহিত। ঝণাদাল কুনিংক্ষেপ, অস্থামিবিক্রয়, সভ্রসম্খান, দত্তাপ্রদানিক, বেতনাদান, রিদ্বাতিক্রম, ক্রয়বিক্রয়ায়ুলয়, স্থামিপালবিবাদ, সীমাবিবাদ, বাক্পারুয়া, দণ্ডপারুয়া, শুয়, সাহস, স্ত্রীসংগ্রহণ, স্ত্রীপুরুষধর্মনিকাগ ও লৃতে এই অষ্টাদল পদ ব্যবহার, অর্থাৎ বিচার্য বিষয়। এই সকল লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, রাজা ধর্মকে আশ্রম করিয়া এই সকল বিষয়ের বিচার করিবেন। রাজা যখন স্বয়ং এই সকল কার্যাদলন না করিতে পারিবেন, তথন বিয়ান্ ব্রাহ্মণকে কার্যাদলনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিয়ান্বাহ্মণ তিন জন সভ্যের সহিত ধর্মাধিকরণসভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উথিত হইয়া বিচার করিবেন।

যে সভায় ঋক্, যজুঃ ও সামবেদবেতা ঐরপ তিন জান সভা ব্রাহ্মণ অধিষ্ঠান করেন, সেই সভাকে ব্রহ্মসভা কহে। বিঘান্-পরিবৃত এই সভায় বদি অভায় বিচার হয়, তাহা হইলে সভা-সদ্ সকলে পতিত হইয়া থাকেন। বিচারকগণের সমক্ষে যদি অধর্ম্ম কর্তৃক ধর্ম এবং মিথা কর্তৃক সভা নষ্ট হয়, তাহা হইলে বিচারকগণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে জন ধর্মকে নষ্ট করে, ধর্ম ভাহাকে নষ্ট করিয়া থাকেন। অভএব ধর্ম অভিক্রমণীয় নহে; স্বভরাং ধর্ম আশ্রম করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করা বিধেয়।

অত্যায় বিচার করিলে যে পাপ হয়, তাহার চারিভাগের এক ভাগ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যাসাক্ষী এক ভাগ পায়, সমুদ্র সভাসদ এক ভাগ এবং রাজা এক ভাগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যে সভায় তায়বিচার হয়, তথার রাজা নিস্পাপ প্রাকেন এবং সভোরাও পাপশৃত্য হন।

রাজা শৃত্তকে কখন বিচার কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না।
বেদবিদ্ ধার্শ্মিক ব্রাহ্মণ যদি না পাওয়া যায়, এবং যদি রাজা
ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গুণহীন ব্রাহ্মণকে বিচারকার্য্যে
নিয়োগ করিবেন। তথাচ সর্ব্যশাস্ত্রবেক্তা সকল প্রকার ব্যবহারক্ত শৃত্তকে কদাচ নিয়োগ করিবেন না। যে রাজার সমক্ষে
শৃত্র ধর্মাধর্ম্ম বিচার করে, তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়।

রাজা ধর্মাদনে উপবেশন করিয়া লোকপালদিগের উদ্দেশে প্রশান করিয়া অবহিতচিত্তে বিচারকার্য্য নির্বাহ করিবেন। রাজা অর্থ ও অনর্থ উভয় বুঝিয়া ধর্ম ও অধর্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণক্রমে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। রাজা বিচারকালে অর্থী ও প্রত্যথীদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। আকার, ইন্দিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা এবং নেত্র ও মুথবিকার দারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়; স্থতরাং উহার প্রতি লক্ষ্য করা বিশেষ আবশ্রক।

বিচারার্থী হইন্না রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা সাক্ষী ধারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণন্ন করিন্না বিচার করিবেন। বে স্থলে সাক্ষী না থাকে, তথার শপথ ধারা তাহার সত্যাসত্য নির্ণন্ন করিতে হয়। (মনু ৮ অ°)

যাক্সবন্ধ্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজা লোভশ্নত হইয়া ধর্মপারামুসারে বিদান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত শ্বয়ং বিচার করিবেন। মীমাংসা ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মণান্ত্রবিদ্, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শক্র ও মিত্রে পক্ষপাতবর্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বিশ্বিককে সভাসদ্ করিবেন। অলভ্যনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি শ্বয়ং ব্যবহারদর্শনে অশক্ত হইলে পূর্ব্বোক্ত সভ্যগণের সহিত এক জ্ঞান সর্ব্বধর্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। পূর্ব্বোক্ত মভাসদ্গণ লোভ অথবা ভয়প্রযুক্ত ধর্মপাস্ত্রবিক্তম বা আচারবিক্তম বিচার করিলে সেই বিচারে পরাজিত ব্যক্তির যে, দণ্ড হইয়াছে, রাজা সেই বিচারকদিগের প্রত্যেককে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

বিচারক বিচারকালে সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া বিচার করিবেন। অধী ও প্রত্যথী এই হই পক্ষ হইতে সাক্ষ্যপ্রদান
করিলে বহু লোকে যে কথা বলে, তাহাই গ্রাহ্ম। হই পক্ষে
সমান লোক হইলে যাহারা অধিক গুণবান্ তাহাদের কথাই
গ্রাহ্ম। সাক্ষিণণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া
প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার
বিপরীত বলে তাহার পরাজয় হয়। কতিপয় সাক্ষী একরপ
বলিয়া গেলে ও যদি অত্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহু লোক অত্যরূপ সাক্ষী প্রদান
করে, তাহা হইলে পূর্বসাক্ষী কুটসাক্ষী হইবে। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, রাজা কুটসাক্ষীকে তাহার দিওণ
দণ্ড করিবেন। ত্রাহ্মণ যদি কুটসাক্ষী হয়, তাহা হইলে রাজা
তাহাকে রাজ্য হইতে বাহির করিয়া দিবেন।

রাজা সাক্ষী প্রমাণাদি লইয়া ধর্মশাস্ত্রাম্নসারে বিচার
করিবেন। তিনি অধর্ম করিয়া বিচার করিলে পাপভাগী,
ছহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নিরয়গামী হইয়া থাকেন।
(যাজ্ঞবন্ধানং ২ অ°) [বিশেষ বিবরণ ব্যবহার শব্দ দেখ।]
বিচারক (গং)বি-চর-ণিচ্-মূল্। মীমাংসাকারক, নিম্পত্তিকারক, বিচারকর্তা, জজ মাজিষ্ট্রেট্ প্রভৃতি।
বিচারকর্ত্তা (পুং)বিচার-ফ্-ভূচ্। যিনি বিচার করেন।
বিচারণ (ক্লী)বি-চর-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিচার, মীমাংসা।
শত্চছ্ ধন সুপ্ঠন্ বিচারণপ্রো ভক্ত্যাবিমুচ্যেয়রঃ।"

(ভাগৰত ১২।১৩।১৮)

২ বিতর্ক, সংশয়। এই সম্বন্ধে শ্রীপতিদত্তক্ত-কাতপ্রপরিশিষ্ট গ্রন্থে, গোপীনাথ তর্কাচার্য্য এইরপ লিথিরাছেন,—"একন্মিন্ ধর্মিণি বিরুদ্ধনানার্থবিমর্যো বিচারণম্। স চ সংশমস্ত্রিধা ভাৎ একো বিশেষাদর্শনে সমানধর্মদর্শনাৎ। অহিন্ত্র রজ্জুর্থ। দ্বিতীয়াবিশেষাদর্শনমাত্রে। অত্র শব্দো নিত্যোহনিত্যো বা। অত্র গন্ধোহসাধারণধর্ম্মঃ বিশেষমপশ্রন্ সংশেতে গন্ধাধিকরণং নিত্যং অনিত্যং বেতি দিক।"

কোন না কোন অংশে একধর্মবিশিষ্ট পদার্থে যে নানারকম বিপরীত তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়, তাহাকে সংশয় বা বিচারণ কহে। ইহা তিনপ্রকারে কল্লিত হইয়া থাকে। প্রথম, বিশেষ ধর্মের উপর লক্ষ্য না করিয়া কোন একটা ধর্মের সামঞ্জ্ঞ দেখিয়া একপদার্থে পদার্থান্তরের সংশয়; যেমন পরিম্পালন বা বক্রগত্যাদি না দেখিয়া কেবল দীর্ঘাদি আক্রতিগত সোসাদ্শ্য দেখিয়াই রজ্জুতে সর্পের সংশয় হয়, এটা রজ্জু না সর্প? দিতীয়, দৃষ্টিতে বস্তগত্যা কোন রকম ধর্মের উপলব্ধি না হইয়াই পদার্থদ্বয়ের সংশয় উপস্থিত হয়; যেমন শব্দ নিত্য না অনিত্য ? তৃতীয়, কোন একটা অসাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়াও কোনস্থানে বিতর্কের কারণ হইয়া উঠে; যেমন গব্ধ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্ম, ইহা যে ক্ষিতি ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থে নাই, এটা বিশেষক্ষপে অনুসন্ধান না করিয়া সংশয় হয় যে ক্ষিতি নিত্য কি অনিত্য ? বা গন্ধাধিকরণ নিত্য কি অনিত্য ? বিচার নিত্য কি অনিত্য ?

বিচারণা (স্ত্রী) বি-চর-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। ১ বিচার, বিবেচনা। "জীবো ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।"(ভাগবত ১۱১৮।৪২) ২ মীমাংসাশাস্ত্র। (হেম)

বিচারণীয় ( ত্রি ) বি-চর-ণিচ্-অনীয়র্। ১ বিচার্য্য, বিচারের যোগ্য। (ক্রী ) শাস্ত্র। ( হেম )

বিচারভু ( স্ত্রী ) বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ, আদালত।

বিচারয়িতব্য (তি) বি-চর-ণিচ্-তব্য। বিচারণীয়, বিচারের যোগ্য।

বিচারশাস্ত্র (ক্লী) মীমাংসাশাস্ত। [মীমাংসা দেখ।]

বিচারস্থল ( তি ) মীমাংসাস্থল, শাস্তাদির যে স্থানে মীমাংসার প্রয়োজন। ২ ধর্মাধিকরণ, যেথানে রাজপুরুষণণ প্রজার তারা-তায় বিচার করেন।

বিচারার্থসমাগম ( ি ) বিচারের জন্ম বিচারপতিবর্গের একত্র সমাবেশ।

বিচারিত (ত্রি) বিচারঃ সংজাতোহস্ত ইতি বিচার (তদস্ত সংজাতং তারকাদিভা ইতচ্। পা ধাং।৩৬) ইতচ্। বি-চর-ণিচ্-ক্ত। বিবেচিত, মীমাংসিত, নির্ণীত, কল্লিত। ক্লুতবিচার, যে বিচার বা মীমাংসা করা হইন্নার্ছে। প্র্যান্ধ—বিল্ল, বিত্ত। (অমর) "আপুৎকল্পেন যো ধর্মাং কুক্নতেহনাপদি দিজঃ।

স নাপ্নোতি ফলং তম্ম পরত্রেতি বিচারিতম্ ॥" (মহ ১১)২৮)

বিচারিন্ ( তি ) বিচারং কর্ত্ত্ব্য শিলোহস্ত বিচার-ণিনি। বিচার-কারী, বিচারকর্ত্তা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দারণকর্ত্তা।

বিচারু (পুং) শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ। (ভাগবত ১০।৬১।৯)

বিচার্য্য ( ত্রি ) বি-চর-পিচ্-যৎ। বিচারণীয়, বিচার করিবার যোগ্য, বিবেচ্য।

"ঘাঃ-স্থৈনাং ছষ্ট্রসম্মানার বিজনে বনে।

পরিত্যজাশু নৈতত্তে বিচার্য্যং বচনং মম 🕸 ( মার্ক° ৩৯৷১৮ )

বিচার্য্যমাণ ( ত্রি ) বি-চর-ণিচ্-শানচ্। বিচারণীয়, বিচার করিবার বিষয়, যাহার বিচার করা যাইতেছে।

বিচাল ( ত্রি ) বি-চল-অণ্। অভ্যন্তর, অস্তরাল। (হেম) (পুং ) ২ সংখ্যাস্তরাপাদান, পৃথক্করণ।

"অধিকরণবিচালে চ দ্রবাস্থ সংখ্যান্তরাপাদানে গম্যমানে যথা একং রাশিং পঞ্চধা কুরু।" ( পাণিনি এ৩।৪৩ )

বিচালন (ফ্লী) বিশেষেণ চালনং, বা বি-চল-ণিচ্-ল্যাট্। বিশেষরূপে চালন। (রামায়ণ ৩।৪।৯)

विष्ठां लिन् ( वि ) वि-ष्ठन-विनि । विष्ठननीन, ष्ठक्ष ।

বিচাল্য (ত্রি) বি-চল-ণ্যৎ। বিচালনীয়, বিচলনযোগ্য, বিচলনার্ছ।

বিচি (পুং স্ত্রী) বেবেজি জলানি পৃথগিব করোতি বিচ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ইতি ইন্ সচ কিৎ। ১ বীচি, তরঙ্গ। (অমরটীকা ভরত)

বিচিকিৎসন ( क्री ) বিচিকিৎসা, সন্দেহ।

বিচিকিৎসা (ত্রী) বিচিকিৎসনমিতি বি-কিত্-সন্-অ, টাপ্। সন্দেহ।

"তুভাং মদ্বিচিকিৎসায়ামাত্মা মে দর্শিতোহবহিঃ। নালেন সলিলে মূলং পুকরস্তা বিচিন্বতঃ।" (ভাগৰত অভাত৭)

বিচিকীর্ষিত ( ত্রি ) পরহিতেছাযুক্ত।

বিচিৎ ( ত্রি ) বিচিয়ন্তি বি-চিত-কিপ্। বিবেকদারা চয়নকারী।
"অন্মাকোংসি গুক্রন্তেগ্রহো বিচিতত্তা" (গুক্রমজু° ৪।২৪)
'বিচিতঃ বিচিয়ন্তীতি বিচিতঃ বিবেকেন চয়নস্ত কর্তারঃ' (মহীধর)

বিচিত ( ্ি ) বি-চি-ক্ত। অন্তিষ্ঠ, যাহা অবেষণ করা হইয়াছে।

বিচিতি (স্ত্রী) > বিচার। ২ অনুসন্ধান।

বিচিত্ত ( ত্রি ) দৃষ্ট। অমুভূত।

বিচিত্য ( ত্রি ) অমুসন্ধের, বিচার্য্য।

বিচিত্র (ক্রী) বিশেষেণ চিত্রম্। ১ কর্বর্বর্ণ। ( শব্দরক্ষা )

২ কর্বর্বর্ণবিশিষ্ট, নানাবর্ণযুক্ত। ৩ আশ্চর্যা।

"ছহিতা বিদেহভর্ত্ত্ দাশরথের্ভামিনী সীতা। বধমাপ রাক্ষসীনাং বিধের্বিচিত্রা গতির্বোধ্যা॥" (উপদেশশতক ৩০)

৪ রম্য, স্থন্দর, বিশ্বয়কর। ( পুং ) ৫ রোচ্যমন্থর পুত্রবিশেষ। ( মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।৩১ ) ৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। লক্ষণ— "বিচিত্রং তদ্বিক্ষন্ধশু ক্লতিরিষ্টফলায় চেৎ।"

( সাহিত্যদর্পণ ১০।৭২২ )

ষে স্থলে অভিলষিত ফলসিদ্ধির জন্ম বিরুদ্ধকার্য্যের অন্প্র্য়ান করা হয়, সেইস্থলে এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ— "প্রণমত্যুদ্ধতিহেভোর্জীবনহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্। হঃশীয়তি স্থথহেতোঃ কো মৃঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ ॥"

( সাহিত্যদর্পণ ১০।৭২২ )

উরতিহেতু প্রণাম করিতেছে, জীবনহেতু জীবনজ্ঞার্গ করিতেছে, স্বথের জন্ম হংখভোগ করিতেছে, স্বতরাং সেবক ভিন্ন আর কে মৃঢ় আছে। এইস্থলে উরতির জন্ম প্রণাম ণত হওয়া এবং স্বথের জন্ম হংখভোগ ও জীবনের জন্ম প্রাণত্যাগ অভিলবিত ফলসিদ্ধির জন্ম ইত্যাদি বিক্লদ্ধ বিষয়ের বর্ণন হওয়ায় এইস্থলে বিচিত্রালঙ্কার হইল। যেস্থলে এইরূপ বিক্লদ্ধবিষয়ের বর্ণন হইবে, সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়।

বিচিত্রক (পুং) বিচিত্রাণি চিত্রাণি যশ্মিন্, বছবীথে কন্। ১ ভূৰ্জ্জবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ তিলকবৃক্ষ। ৩ অশোকবৃক্ষ। (বৈশ্বক্ষনি°) বিচিত্র স্বার্থে কন্। ৪ বিচিত্র।

বিচিত্রকথ (ত্রি) বিচিত্রা কথা যত্র। আশ্চর্য্যকথাযুক্ত, বিচিত্রকথাবিশিষ্ট।

বিচিত্রতা (স্ত্রী) বিচিত্রস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিচিত্রের ভাব বা ধর্মা, বৈচিত্রা।

বিচিত্রদৈহে (পুং) বিচিত্রা দেহা যশু। ১ মেঘ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ আশ্চর্য্যশরীর। ৩ নানাবর্ণদেহ।

বিচিত্ররূপ (তি) বিচিত্রং রূপং যস্ত। আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্ট, ৃষ্ণাশ্চর্য্যরূপ।

বিচিত্রবর্ষীন্ ( ত্রি ) বিচিত্রং বর্ষতি বৃষ-ণিনি। আশ্চর্য্য বর্ষণ-শীল, অতিবর্ষী।

বিচিত্রবীর্য্য (পুং) বিচিত্রাণি বীর্য্যাণি ষশু। চক্রবংশীয় রাজবিশেষ। শাস্তমুরাজার পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে,—কুরুবংশীয় রাজা শাস্তম গঙ্গাকে বিবাহ করেন। গঙ্গার গর্ভে ভীম্মের
জন্ম হয়। একদা রাজা শাস্তম সত্যবতীর রূপদর্শনে বিমোহিত
হন। ভীম্ম পিতার অভিপ্রোয় জানিতে পারিয়া আজীবন ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা করিয়া সত্যবতীর সহিত তাহার বিবাহ দেন।
সত্যবতী গদ্ধকালী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বের সত্য-

বতীর ক্যাকালে পরাশর হইতে গর্ভ হওয়ায় এক পুত্র হয়, ঐ
পুত্র হৈপায়ন নামে খ্যাত। পরে শাস্তমুর ওরসে চিত্রাঙ্গদ ও
বিচিত্রবীর্য্য নামে হই পুত্র হয়। চিত্রাঙ্গদ অপ্রাপ্ত যৌবনকালে
গন্ধকির্ভৃক হত হন। বিচিত্রবীর্য্য কৌশল্যা-গর্ভসম্ভূতা কাশীরাজহহিতা অম্বিকা ও অম্বালিকা এই হুই ভগিনীর পাণিগ্রহণ করেন।
কৈন্ত বিবাহের কিছুদিন পরে সম্ভান না হইতেই মৃত্যুমুথে পতিত
হন। তথন যাহাতে শাস্তমুর বংশ লোপ না হয়, এই জন্ত
সত্যবতী স্বীয় পুত্র হৈপায়নকে শ্বরণ করিলেন। হৈপায়ন
তথায় উপস্থিত হইলে সত্যবতী কহিলেন, তোমার ল্রাতা বিচিত্রবীর্য্য নিঃসম্ভান হইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার ক্ষেত্রে
তুমি পুত্র উৎপাদন কর। তথন হৈপায়ন মাতার আদেশে যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র, পাঞু ও বিহুর এই তিন পুত্র উৎপাদন করেন।

(ভারত আদিপ° ৯৫ অ°)

বিচিত্রবীর্য্যসূ (স্ত্রী) বিচিত্রবীর্যায় স্থ প্রস্থর্জননী। সত্যবতী। বিচিত্রা (স্ত্রী) বিচিত্রং নানাবিধবর্ণমন্ত্যস্তা ইতি অর্শ আদিম্বাদ্দ (স্ত্রাম্বাশ্চাণ ) ২ বিচিত্রবর্ণ-বিশিষ্টা।

বিচিত্র্যাপ্স ( ত্রি ) বিচিত্রাণি অঙ্গানি,যক্ষা। ১ ময়ৢর। (শব্দরজ্বা) ২ ব্যাদ্র। (শব্দচ ) ও আশ্চর্য্য শরীর।

বিচিত্রাপীড় (পুং) বিভাধর বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৪।৮।১১৫) বিচিত্রিত (ত্রি) বিচিত্রমশু জাতমিতি তারকাদিম্বাদিতচ্। নানাবর্ণযুক্ত, বিবিধবর্ণবিশিষ্ট।

"আসনং সর্বশোভাচ্যং সদ্রত্নমণিনির্দ্মিতম্। বিচিত্রিতঞ্চ চিত্রেণ গৃহ্যতাং শোভনং হরে॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৮অ°)

২ আশ্চর্যাজনক। "অলক্কতন্ত স গিরিন নিার্কপৈবর্বিচিত্রিতৈঃ" 'আশ্চর্যাজনকৈর্দ্রবৈয়ভূ বিত ইত্যর্ধঃ।'

विठिछन (क्री) विद्युठन, विठात।

"अर्ज्ञतनश्किषयांगामामीन्यूटका वििष्ठत्म।" ( महाजात्र )

বিচিন্তনীয় ( ত্রি ) বি-চিন্তি-অনীয়র্। বিচিন্তিতব্য, বিবেচ্য, বিশেষপ্রকারে চিন্তার যোগ্য।

বিচিন্তা ( স্ত্রী ) বিশেষপ্রকারে চিন্তা।

"অস্মাকন্ত বিচিত্তেয়ং কথং সাগরলজ্যনম্।"(ঝ্লামায়ণ ৪।৬২।৩)

বিচিন্তিত (ত্রি) > বিশেষ রকম চিস্তিত। -২ বিশেষ চিস্তার বিষয়ীভূত।

বিচিন্তিতৃ ( ত্রি ) বিবেচক।

"কামানামবিচিস্থিতা" ( ভারত উচ্চোগ )

বিচিন্ত্য (ত্রি) বি-চিন্তি-যং। বিচিন্তনীয়, বিশেষপ্রকারে চিন্তার যোগ্য, চিন্তার বিষয়। "কিমত বিচিন্তাম্" বিচিন্ত্যমান ( ত্রি ) বি-চিন্তি-শানচ্। বাহা চিন্তিত হইতেছে, বাহার চিন্তা করা বাইতেছে।

বিচিন্থৎক (জি) বি-চি-শত্চ বার্থে কন্। বিচয়নকারী, সংগ্রহকারী, অনুসন্ধিৎস্ক, যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে একটী একটী করিয়া সংগ্রহ করিতেছে।

বিচিলক (পুং) প্রাণহর কীটভেন। (স্থশত কর°)

বিচী (স্ত্রী) বিচি (ক্লিকারাদিভি) ঙীব্। তরঙ্গ, চলিত চেউ। বিচীরিন (অি) চীরহীন।

বিচূর্ণন্ (क्री) অবধ্বন । (ভাবপ্র° মধ্য° খ°) বিশেষ প্রকারে চূর্প করা।

বিচুর্ণিত ( ত্রি ) পণ্ডবিখণ্ডিত, বাহা গুড়া হইরাছে।

विচ्बी छ् ( खी ) र्गीष् । ( त्रमात्रनाटक भाकत्र जाया )

विচুलिन् ( वि ) रूपांधाती।

विष्ठ (जी) विश्वक, याशास्त्र त्य त्कान त्रकरमत्र वस हहेराज मुक्तिमान कता हहेगाए।

"কৃণুস্থ সংচ্তং বিচ্তমভিষ্টয় উদ্ধঃ সিষজ যুষসং ন স্থাঃ ( ঋক্ ৯৮৪।২ ) 'বিচ্তমস্থরাদিভিছ' থৈবা বিমৃক্তং কৃণুরভিতো যাগার সিষক্তি সেবতে। যথা প্র্যো। বিচ্তং ত্রমোভিবিমৃক্তঞ্চ লোকং কুর্বারুষসং সেবতে তদ্বং।' ( সারণ )

বিচেত্তন ( ত্রি ) অচেতন, চৈত্যশৃষ্ঠ, অকিবেকী।

বিচৈতয়িতৃ ( ত্রি ) স্ক্রান, স্বরোধ।

विरुठ्ठ ( बि ) यताथ, यक्कान।

বিচেতিব্য ( ত্রি ) বি-চি-তব্যৎ। বিচয়নীয়, যাহা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এক একটী করিয়া সংগ্রহ করা হয়।

"ইন্দ্রিয়াণি চ কর্ত্তা চ বিচেতব্যানি ভাগশঃ।" ( মহাভারত )
বিচেত্তস্ ( ত্রি ) বিগতং বিরুদ্ধং রা চেতো যশু। বিগতচিত্ত।
"ব্যনদং স্থমহাপ্রাণো যেন লোকা বিচেত্রসঃ॥" (ভাঙ্গরত ভা১১)ভ)
২ বিরুদ্ধচিত্ত, ছুইচিত্ত, পর্য্যায়—হুর্মনস্, অস্তর্ম্মনস,
বিমনস্। (হেম )

"যে চাস্থ সচিবা মন্দাঃ কর্ণসৌবলকাদয়ঃ। তে তপ্ত ভূম্বসো দোষান্ বৰ্দ্ধয়স্তি বিচেতসঃ ॥"

(মহাভারত এ৪৯।১৭)

বিশিষ্টং চেতো যুম্মাদিতি চ বা। বিশিষ্টজ্ঞান হেতুভূত, যাহা হইতে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মায়, যাহার কার্য্য কলাপ দৃষ্টান্তে কোন বিষয়ের বিশেষ জ্ঞান জন্মে।

"তমিং পৃণক্ষি বহুনা ভবীয়সা দিল্পমাপো যথাভিতো বিচেতসঃ।" (ঋক্ ১৮৮৩১) 'বিচেতসঃ বিশিষ্টজানহেতুভূত্রু আপো যথা অভিতঃ সর্ব্বাহ্ম দিক্ষু সিদ্ধং সমুদ্ধং পুরন্ধন্তি তবং।' (সারণ) বিশিষ্টং চেতো যভেতি। ৪ বিশিষ্ট জ্ঞান, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান, যাহার উত্তম জ্ঞান আছে। "শ্রুষ্টীবানো হি দাওবে দেবা অঞ্চে বিচেতসঃ।" ( শক্ ১।৪৫।২ )

'হে অশ্বে বিচেতসো বিশিষ্টপ্রজ্ঞানা দেবাঃ' ( সারণ )

বিচেয় ( ত্রি ) বি-চি-ষৎ। বিচয়নীয়, বিচেতবৎ, **অমুসংক**য়, অবেষণের যোগ্য।

বিচেষ্ট ( ত্রি ) > চেষ্টারহিত, যাহার কোন চেষ্টা নাই, চেষ্টাশ্তা। ২ বিরুদ্ধ চেষ্টাশীল, যে বিরুদ্ধ চেষ্টা করে।

বিচেষ্টন (ক্নী) বিৰুদ্ধ চেষ্টা (বলবদ্বিগ্ৰহাদিবিষয়ে)। (মাধ্বনি°) বিচেষ্টা (স্ত্ৰী) বিশেষরূপ চেষ্টা।

বিচেষ্টিত ( ি ) বিশেষেণ চেষ্টিতং গতির্যস্ত । ১ বিগত । বিশেষেণ চেষ্টিতঃ ঈহিতঃ ইতি । ২ বিশেষ চেষ্টাযুক্ত । (মেদিনী) বিগতং চেষ্টিতমন্ত্রেতি । ৩ চেষ্টাশ্স্ম । (क्री ) বি-চেষ্ট-ভাবে কঃ । ৪ বিশেষ চেষ্টা ।

> "উরুক্রমস্থাথিলবন্ধমুক্তব্নে সমাধিনামুম্মর তদিচেষ্টিতম্।"

> > (ভাগ্ৰত ১৷৫৷১৩ )

বিবর্ত্তন, অন্পরিবর্ত্তন। ৬ ব্যাপার, ক্রেয়া। ৭ অন্থেষিত
 বিচছ, ক ঘিষি। ইতি কবিকরক্রম: (চুরা° পর° অক° সেট্।)
 ক বিছেয়তি ঘিষি দীপ্রো ইতি হুর্গাদাস:।

বিচ্ছ, শ গতো কবি°ক°ক্র° ( তুলা° পর° দক° দেট ) বিচ্ছারতি, বিচ্ছারতে আয়ন্তথাহভরপদমিতি বোপদেবঃ। পক্ষে বিচ্ছতি। শ বিচ্ছতী, বিচ্ছন্তী। ইতি হুর্গাদাসঃ।

বিচ্ছত্রক (পুং) স্থনিষণ্ণক শাক, চলিত গুণ্ডনি শাক। (জন্মনন্ত) বিচ্ছনদ (পুং) প্রাসাদ, মন্দির, বহুতল গৃহ।

বিচ্ছনদক (পুং) বিশিষ্টশ্চ ন্দোহভিপ্রায়োহত্র, বিশিষ্টেচ্ছানিশ্বিজে বা ইতি বি-ছন্দ-স্বার্থে কন্। ঈশ্বরসন্মপ্রভেদ, দেবালয়ভেদ। অমরটীকায় ভরত এতদ্বিয়ক সাঞ্জ্বত লক্ষণ এইরূপ উদ্বৃত করিয়াছেন,—

"উপর্যুপরি যদগেহং তদ্বিচ্ছনদকসংজ্ঞকম্।" ( ভরত )

উপরি উপরি ( দিতল ত্রিভলাদিরূপে ) যে গৃহ নির্মাণ করা যায়, তাহার নাম বিচ্ছলক।

বিচ্ছन्দ স্ ( তি ) > ছन्मिशीन । ( जी ) २ ছन्मिश्खर ७४ । বিচ্ছদ্দ ( পুং ) সমূহ, রাশি ।

विष्ट्रम्क ( शः ) विष्ट्रमकार्थक । ( त्रात्रप्र् )

विष्टिष्मिका ( शूः ) वमन। ( द्राक्रिन )

বিচ্ছল (পুং) বেতদণতা। (রত্নমালা)

বিচছার ( ক্লী ) পক্ষিণাং ছারা। ( অমর ) মুমাসে ষষ্ঠাস্তাৎ পরাৎ ছারা ক্লীবে ভাৎ সা চেৎ বহুনাং সম্বন্ধিনী ভাৎ। যথা বীণাং পক্ষিণাং ছারা বিজ্ঞায়মিতি। (ভরত) > পক্ষীদিগের ছারা। "বিজ্ঞায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ দাধুহংসকৈঃ।"

(ভাগবৃত ১০।১২।৮)

( ব্রি ) বিগতা ছায়া ষশু। ২ ছায়ারহিত, ছায়াশৃয়, দেব-দানবাদি। বিগতা ছায়া কান্তির্যশু। ৩ কান্তিরহিত, প্রীহীন, বিশ্রী, কমনীয়তাশৃশু।

"বিলোক্যোদিগ্রহ্ণয়ো বিচ্ছারমন্তর্জং নূপঃ।" (ভাগ<sup>°</sup> ১।১৪।২৪) (পুং) বিশিষ্টা ছারা কান্তির্যস্ত ইতি। ৪ মণি। (ভরত)

৫ ছায়ার অভাব।

বিচ্ছায়তা (স্ত্রী) কান্তিহানতা। (কথাসরিৎ ১৯১১৩) বিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) বি-ছিদ্-ক্তিন্। ১ অঙ্গরাগ। ২ বিচ্ছেদ। "লোভো ধর্মক্রিয়ালোপঃ কর্মণামপ্রবর্ত্তনম।

সৎসমাগমবিচ্ছিত্তিরসন্তিঃ সহ বর্ত্তনম্॥" (কামন্দকীয়নী° ১৪।৪৪)
৩ হারভেদ। (মেদিনী ) ৪ ছেদ, বিনাশ। (ত্রিকা°)
"দিনকররথমার্গবিচ্ছিত্তয়েহভ্যুত্ততং চলচ্ছ্সং।"

( वृष्ट्पः ३२।७ )

গেহাবধি, গৃহভিত্তি। (হেম) ৬ বৈচিত্র্যা, বিচিত্রতা।
 "অনুমানন্ত্র বিচ্ছিত্ত্যা জ্ঞানং সাধ্যস্ত সাধনাৎ॥"
 ( সাহিত্যদর্পণ ১০।৭১১ )

৭ স্ত্রীদিগের **স্বাভাবিক অলঙ্কা**রবিশেষ। "আকল্লকল্লসালাপি

বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষরুৎ।" ( উজ্জ্বলনীলমণি )

সাহিত্যদর্পণ মতে—"স্তোকাপ্যাকন্নরচনা বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষরুৎ।" ( সাহিত্যদর্পণ ৩১৮ )

৮ চমৎকার। ৯ বৈশিষ্ট্য, বিশিষ্টতা। (পুং) ১০ কষায়। বিচ্ছিন্ন (ত্রি) বি-ছিদ্-ক্ত। ১ সমালক। ২ বিভক্ত। (মেদিনী) "যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি ক্তসন্ধানমিব তৎ।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

৩ কুটিল। (হেম) (পুং) ৪ বালুরোগবিশেষ।

৫ গভীর সভোরণ, অত্যন্ত গর্তবৃক্ত কাটা ঘা। (বাগ্ভট)

বিচছু, অতি বিষধর বৃশ্চিকভেদ, কাঁকড়া বিছা।
বিচছুরিত (ত্রি) বি-ছুর-ক্ত। অম্প্রলিপ্ত, অম্ব্রঞ্জিত।
বিচেছ্রত্ব (ত্রি) বি-ছেদ্-ভূচ্। বিচ্ছেদ্রক্তা, বিচ্ছেদ্রকারী।
বিচ্ছেদ্রে (প্রং) বি-ছিদ্-খঞ্। ১ বিয়োগ, বিরহ, ভেদ, বিভাগ,

বিচেছদ ( প্রং ) বি-ছিদ্-ঘঞ্। > বিয়োগ, বিরহ, ভেদ, বিভাগ পার্থক্য। "কাস্তায়াঃ কাস্তবিচ্ছেদো মরণাদতিরিচ্যতে।"

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপুরাণে গণপতিখণ্ড )

২ লোপ।

"নৃনং মত্তঃ পরং বংখাঃ পিগুবিচ্ছেদদর্শিনঃ।" (রঘু ১ সর্গ)
বিচ্ছেদক (ত্রি) বি-ছিদ-ধূল্। বিচ্ছেদকারক, যিনি বিচ্ছেদ
করেন।

विरुष्ट्रम्न (क्री) वि-ष्टिम्-न्युष् । विरुष्ट्रम् ।

বিচেছদিন্ ( ত্রি ) বিচ্ছেত্ত্বং শীলং যশু বি-ছিদ-ণিনি। বিচ্ছেদ-কারক, বিচ্ছেদ করিবার ক্ষমতাশীল।

বিচেছ্ন্য ( ত্রি ) বি-ছেদ-যৎ। বিচ্ছেদের যোগ্য, যাহার বিচ্ছেদ বা বিভাগ করিতে হইবে।

বিচ্তাড়ক (দেশজ) বৃদ্ধারক।

বিচ্যুত ( ত্রি ) বি-চ্যু-ক্ত। ১ বিগত। বি-চ্যুত্-ক। ২ বিক্ষরিত, বিশুন্দিত, ত্রষ্ট, পতিত, শ্বনিত।

বিচ্যুতি (স্ত্রী) বি-চ্যু-ক্তিন্। ১ বিয়োগ, বিশ্লেষ।

"সোহপি বৈশুস্ততো জ্ঞানং ববে নির্বিপ্নমানসঃ।

মমেতাহমিতি প্রাক্তঃ সঙ্গবিচ্যুতিকারকম্॥" (দেবীমাহাক্স)
২ পতন, ভ্রংশ, স্থালন, ক্ষরণ।

বিছিটী, (দেশজ) বৃশ্চিকালী নামক ক্ষুপ বিশেষ। ইহার পাজা বা ডাঁটার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁটা (শৃক বা হল) শরীরের কোন স্থান্ধন লাগিলে প্রায় বিছার দংশনের ন্থায় যন্ত্রণা বোধ হয়, কিন্তু বিছার দংশনের ন্থায় ইহার প্রতিকারের আশু ফলপ্রান্ন বিশেষ কোন উপায় দেখা যায় না, তবে তৎক্ষণাৎ টাট্কা সরিষার তৈল মাখিলে যন্ত্রণার কতকটা শান্তি হইতে পারে।

বিচ্ন, (দেশজ) পাতন। যেমন মাঁহর বা সপ্ বিছাইতে হইবে। কথন কথন উত্তম মধ্যম প্রহার দারা শুরাইয়া দেওয়াও বুঝায়। যেমন লোকটা মেরে পাটবিচি বিছিয়ে দিয়েছে।

বিছা, (দেশজ) বৃশ্চিক। [বৃশ্চিক দেথ] এই কীটে দংশন করিবান মাত্র তথায় যারপর নাই যন্ত্রণা হয়। কিন্তু যদি তথনি আবার সেইস্থানে নরমূত্র প্রক্ষেপ করা যায়, তৎক্ষণাং আগুনে জল পড়ার স্থায় সেই অসহু যন্ত্রণা একেবারে দুরীভূত হইয়া যায়।

বিছান (দেশজ) পাতা, পাতন।

বিছানা (দেশজ) শোয়া বসার উপযুক্ত জিনিষবিশেষ। শ্যা, আন্তরণ প্রভৃতি।

বিছ্ডান ( দেশজ ) নাড়াচাড়া, এলোথেলো করা।
বিজ ্বেকে। অদা হবা উভ অক অনিট্। বেক ইতি
পৃথক্ত্বে। লট্ বেবেজি, বেবিজে মুর্থাৎ পণ্ডিতঃ পৃথক্তাদিত্যর্থঃ। লুঙ্ অবিজৎ, অবৈক্ষীৎ। লুট্ বেক্তা।

বিজ, ভীকম্পে রুধা° পর° অক° সেট্। লট্ বিনক্তি লুট্ বেদ্ধিতা, অনিজ্নিষ্ঠঃ ক্তঃ বিগ্নঃ।

বিজ ভীকম্পে। তুদা আত্ম অক সেট্। লট্ বিজতে, লুট্ বেজিতা। নিঠায়ামনিট্ তয়োতত নঃ বিগ্ণঃ। দ্বাবর্থে।। ( তুর্গাদাসঃ )

বিজকুচ্ছ ( দেশজ ) বিজাতীয় কুৎসা।

বিজগ্ধ ( ত্রি ) খাওয়া, গিলে ফেলা।

বিজ্ঞপ ( ত্রি ) কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলা।

বিজট ( ত্রি ) জটারহিত, জটাশৃন্থ।

বিজটা (দেশজ) স্ত্রীলোকের উর্দ্ধবাহুর **অলঙ্কারভেদ্** চলিত বাজু।

বিজন (ত্রি) বিগতো জনো যন্ত্রাৎ। নির্জ্জন। পর্য্যায়— বিবিক্ত, ছন্ন, নিঃশলাক, রহঃ, উপাংগু। (অমর) "ততো ভীমো বনং ঘোরং প্রবিশ্বা বিজনং মহৎ।"

( মহাভারত ১।১৫২।১৫ )

বিজনতা (স্ত্রী) জনশৃগ্রতা, জনরাহিত্য।

বিজনন (ক্লী) বি-জন-ল্যুট্। প্রসব, উৎপত্তি, জন্ম, উদ্ভব। (হেম)

বিজন্মন্ (ত্রি) বিরুদ্ধং জন্ম যশু। ১ জারজ, বিজাত, অনুজাত, বিরুদ্ধজন্মবিশিষ্ট। ২ বিরুদ্ধজন্ম। (পুং) ও বর্ণসঙ্করজাতিভেদ।

"বৈশ্বাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ স্থধন্বাচার্য্য এব চ।

কার্মশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্তত এব চ॥" ( মহু ১০।২৩ )

বিজন্য। (স্ত্রী) গর্ভধারিণী। (পারস্করগৃহ° ২।৭) বিজপিল (ক্লী) পদ্ধ, কর্দ্দম।

'পিচ্ছলং স্থাৎ বিজপিলং পক্ষঃ শাদো নিষদ্বঃ।' ( হলায়ুধ ) বিজয় (পুং ) বি-জি-ভাবে অচ্। > জয়।

"স্বধর্ম্মো বিজয়স্তম্ম নাহবে ম্রাৎ পরাত্মুখঃ।

শস্ত্রেণ বৈশ্যান্রক্ষিত্বা ধর্ম্মসংহারগ্রেছলিন্॥" (মন্তু ১০।১১৯)

২ অর্জুন। অর্জুনের অনেকগুলি নাম, তন্মধ্যে একটা নাম বিজয়। মহাভারতের বিরাটপর্কে লিখিত আছে, বিরাটরাজকুমার উত্তর যথন গো-রক্ষার জন্ত কৌরবগণসহ যুদ্ধ করিতে যান, তথন অর্জুন রহন্নলারপে তাঁহার সারথ্যগ্রহণ করেন। কার্য্যগতিকে বৃহন্নলা তথন উত্তরের নিকট আত্মপরিচয়দানে বাধ্য হন। উত্তর অর্জুনের সমস্ত নামের সার্থকতা জিজ্ঞাসা করেন। অর্জুন তখন তাঁহার অন্তান্ত নামের উৎপত্তি-পরিচয় দিয়া স্বীয় অন্তাতম বিজয় নামের এইরপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, আমি রণজুর্মদ শক্রসৈত্যের সংগ্রামে অভিগমন করি, কিন্তু তাহাদিগকে পরাজিত না করিয়া কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হই না, এইজন্ত সকলের নিকট আমি বিজয় নামে পরিচিত।

"অভিপ্রয়ামি সংগ্রামে যদহং যুদ্ধগুর্ম্মদান্। নাজিমা বিনিবর্ত্তামি তেন মাং বিজয়ং বিহুঃ॥"

( মহাভারত ৪।৪২।১৪ )

বিখ্যাত-বিজয়নাটকে বিলক্ষণ সার্থকতার সহিত অর্জুনের বিজয় নামের উল্লেখ দেখিতে পাই। শ্বতো ভীমঃ ক্রো নৃপতিসহজন্মানমবধীৎ।
ইতঃ কুন্ধো বৎসং ব্যথমতি শরোঘেণ বিজয়ঃ।
ন মে চেতঃস্থৈয়িং দুদৃষ্তি সথে কুত্র গমনং।
বিধেয়ং তদ্ক্রহি স্বমসি সদসদ্বাক্যবিষয়ঃ॥" (বিজয় ২জঃ)
৩ একবিংশতীর্থয়্বরের পিতা। ৪ জিনবলভেদ, জৈনদিগের
শুক্রবলগণের মধ্যে একতম। ৫ বিমান। (হেমচক্র) ৬ যম।
(শক্চ°) ৭ কল্পিব্র। (কল্পিব্রাণ ১৩ অঃ)

৮ তৈরববংশীয় কল্পরাজপুত্র। ইনি কাশীরাজ নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ খাওববন ইনিই প্রস্তুত করেন। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, স্থমতির পুত্র কল্প, কল্পের পুত্র বিজয়। বিজয় রাজা হইয়া প্রবলপ্রতাপে পার্থিবদিগকে পরাজয় করেন। ভারতীয় সকল রাজ্য তাঁহার করায়ত্ত হয়। পরে ইল্রের আদেশে তিনিই শতযোজনবিস্থৃত খাওবেন প্রস্তুত করেন। এই বনই অগ্নির ভৃপ্তির জন্ম অর্জ্ক্ন দগ্ধ করিয়া-ছিলেন। \* (কালিকাপুরাণ ১০ অঃ)

৯ বিষ্ণুর অনুচরবিশেষ।

'বিষ্ণু মুচরাশ্চ গুপ্রচণ্ডজয়বিজয়াদয়ঃ' (ভরত)

১০ চুঞ্ব একপুত্র। ১১ জয়পুত্রভেদ। ১২ সঞ্জয়ের একপুত্র।
১৩ জয়দ্রথের পুত্রভেদ। ১৪ আন্ধুবংশীয় নূপতিভেদ। ১৫ সিংহলে আর্য্য সভ্যতাপ্রবর্ত্তক এক রাজকুমার। [বিজয়সিংহল দেখ]
১৬ শুভ মুহুর্ত্তভেদ। ১৭ ষ্টিসংবৎসরের প্রথম।

বিজয়ক ( ত্রি ) বিজয়ে কুশলঃ বিজয়-কন্। জয় করিতে পটু। বিজ্ঞো, বিজয়নিপুণ।

বিজয়কণ্টক (পুং) বিজয়ে কণ্টক ইব। বিজয়বিম্নকারী, বিজয়ের বাধাজনক, জয়ের প্রতিবন্ধক।

বিজয়কুঞ্জর (পুং) বিজয়ার যঃ কুঞ্জরঃ। রাজবাহ্ছ হন্তী, রাজার বহনকারী হন্তী। (ত্রিকা°) ২ যুদ্ধ হন্তী, যাহার পৃষ্ঠে জয়-পতাকা থাকে।

বিজয়কেতু (পুং) > বিজয়ধ্বজা, জয়পতাকা। ২ বিভাধর রাজপুত্রভেদ।

বিজয়ক্ষেত্র ( ক্লী ) > বিজয়স্থল। ২ উড়িষ্যার অন্তর্গত প্রাচীন স্থানভেদ।

"ফুমতেরভবৎ কল্প: ফুতঃ সত্যক্ত ভিত্তিমঃ।
বিরূপস্থাতবদুগাধিগাধেমিত্রোহভবৎ ফুতঃ॥
তেষাং কল্পোহভবদালা কল্পাভ বিজ্ঞাহভবৎ।
যো বিজিত্য ক্ষিতিং সর্বাং পার্থিবান্ ভূরিতেজসা॥
শক্রস্থানুমতে চক্রে থাওবং শত্যোজনম্।
বং সব্যুমাচীহদহৎ পাঙ্পুত্রঃ প্রতাপ্বান্॥"(কালিকাপু• ১০ জঃ)

বিজয়গড়, যুক্তপ্রদেশের আলীগড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষিপ্রধান নগর। ভূপরিমাণ ৪১ একার। আলীগড় সহর হইতে ১২ মাইল ও সিকক্রা হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে স্কুল, ডাক্ষর ও একটী প্রাচীন হুর্গ আছে। এ ছাড়া কর্ণেল গর্ডনের স্মৃতিক্তম্ভ দেখা যায়।

বিজয়গুপ্তা, পূর্ব্ব বঙ্গের এক জন প্রাসিদ্ধ কবি। পদ্মাপুরাণ বা মনসার পাঁচালী রচনা করিয়া ইনি পূর্ব্ববঙ্গে জনসাধারণের নিকট খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কবি নিজ গ্রন্থে এই রূপে আপনার পরিচয় দিয়াছেন—

"মূলুক ফতেয়াবাদ উত্তম ভূবন ॥
পশ্চিমে কুমার নদী পূর্ব্বে ঘণ্টেশ্বর ।
মধ্যেত কুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
চারি বেদ পাঠ করে জতেক ব্রাক্ষণ ।
অন্ত জাতি জত আছে নিজ বিভ্যমান ॥
ব্যোধিতে স্থানর অতি অমর সমান ॥
জাহার প্রসাদে গীত করিছে রচন ।
লোকেত বাথানে তারে বারাণসী স্থান ॥
স্থান গুণে জেবা জন্মে সব গুণময় ।
ফুল্লশ্রী গ্রামেতে বাস করিছে বিজয় ॥"

"ফুলত্রী গ্রামেতে ঘর, বিজয়গুপ্ত কবিবর, পদ্মাবতীর ঘটিল বিষাদ।"

উদ্ত বচনাত্মনারে কবি ফুলন্সী গ্রামবাসী হইডেছেন।
ফুল্লন্সী গ্রাম বরিশাল জেলার অন্তর্গত। এই গ্রামে আজও একটা
রহৎ বাটী বিজয়গুপ্তের বাটী বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত।
তথায় কমলবনভূষিত একটা প্রাচীন সরোবর আছে। এই
সরোবরের তীরে মনসা দেবীর একটা প্রাচীন মন্দির আছে। ঐ
দেবী, বিজয়গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলিয়া আজও খ্যাত।
আজও বহু দ্র দেশ হইতে লোকে ঐ দেবীর পূজা দিতে আদে।
পর্কোপলক্ষে উক্ত বাটীতে বহু লোকের সমাগম হয়। সময়
সময় সরোবরের অপর তিন পার্থে মেলা বসিয়া থাকে। বাঙ্গালা
সাহিত্য শব্দে ৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, বিজয়গুপ্ত ১৪০১
শকে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল প্রণয়ন করেন। কিন্তু কয়েকথানি
প্রাচীন পুঁথি আলোচনা করিয়া এখন জানা যাইতেছে যে ১৪১৬
শকে শ্রাবণ মাস রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিনে ঐ গ্রন্থরচনা আরম্ভ
হয়। এই সময় স্থলতান হোদেন শাহ গৌড়ের অধীশ্বর ছিলেন।\*

বিজয়গুপ্তের রচনা অতি প্রাঞ্জল ও মনোহর। তবে স্থানে স্থানে প্রাদেশিক শব্দপ্রভাব দেখা যায়। আজও ঢাকা, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলায় বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল গীত হইয়া থাকে।

বিজয়চন্দ্র কনোজের রাজভেদ। [ কনোজ দেখ ]
বিজয়চন্দ্র (ক্লী) বিজয়ায় চক্রম্। জ্যোতিবোক্ত চক্রবিশেষ,
এই চক্রের ক্রমান্ত্রসারে নামোচ্চারণ করিলে জয়পরাজয়ের
উপলব্ধি হর। নামোচ্চারণের ক্রম যথা—খাসপ্রবেশ কালে
লগ্নসংজ্ঞকবর্ণ (প, ফ, ব, ভ, ম, অ, আ, ই, ঈ, ৳, উ, ঝ, ঝ,
৯, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ) বা প্ররের সহিত ঘোষসংজ্ঞক বর্ণের (গ, ঘ,
৪; জ, বা, এঃ; ড, ঢ, ণ; ব, ভ, ম) নাম উচ্চারণ করিলে জয়
আর খাস নির্গমকালে অলগ্নসংজ্ঞকবর্ণ (য, ব, র, ল, হ) এবং
অঘোষসংজ্ঞকবর্ণের (ক, খ; চ, ছ; ট, ঠ; ত, থ; প, ফ;
শ, ষ, স) নাম উচ্চারণ করিলে পরাজয় হয়। \*

( নরপতিজয়চর্য্যাস্বরোদয় )

বিজয়চূর্ণ ( ক্লী ) অর্ণোরোগের একটা ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,—শুঠ, পিপ্লল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বর্মণা, চিতা, মুথা, বিজ্ঞ্জ, বচ, হিন্তু, আকনাদি, যবক্ষার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চই, চিরেতা, ইক্রযব, চিতার মূল, বেড়েলা, শুল্ফা, পঞ্চলবণ, পিপুলমূল, বেলশুঠ ও যমানী এই সকল দ্রব্য উত্তম-রূপে চূর্ণ করিয়া সমানভাগে মিশ্রিত করিয়া যথাযোগ্য মান্তায় সেবন করিলে অর্ণোরোগের উপকার হয়। (চক্রদন্ত)

বিজয়চ্ছন্দ (পুং) বিজয়ন্ত ছন্দো যশ্মাৎ। দ্বিহস্তপরিমিত চতুরবিক পঞ্চশত লতাযুক্ত মৌক্তিকহার, পাঁচশত চারিটী লতাযুক্ত হুই হাত পরিমাণ মুক্তার মালা। দেবগণের ব্যবহার্য।

> "শ্রাষণ মাসে রবিবার মনসা পঞ্চমী। তৃতীয়া প্রহর নিশি নিজা বায় স্বামী॥

- \* \* \* \*

  শীকৃষ্ণ বলিয়া লিখিতে কৈল চিত।
  রচিত জারম্ভ কৈল মনসার গীত।" (বিজয়গুও)
- "অথ সারতবং বক্ষো লম্পটাচার্য্যভাবিতম্।
   জয়ঃপরাজয়ো যেন নামোচ্চারণতঃ ফুট্ম্॥
   লয়ালয়বিভেদেন ঘোষাঘোষক্রমেণ চ
   প্রেশনির্গমাভ্যাঞ্চ ক্রমাজয়পরাজয়ৌ ॥
   পরর্গনাল্যাঞ্চ ক্রমাজয়পরাজয়ৌ ॥
   পরর্গনাল্যাঞ্চ বর্মার্তঃ।
   উজ্ঞানজ্ঞ হ্বর্গানাবলয়া ইরিতা বুবৈঃ॥
   ঘোষাল্রিচতুরো বর্ণাঃ সম্বরা-সামুনাদিকাঃ।
   অঘোষাঃ শ্বসা আল্যান্বিতীয়াদ্যাপ্ত বর্গকে॥
   বায়ুপ্রবেশকালঃ ভাৎ প্রবেশঃ শ্বাসনির্গমঃ।
   নির্গমাথান্ততো জ্য়য়য়া নামোচ্চারণতো জয়ঃ॥"

( নরপতিজয়চয্যাপরোদয় )

 <sup>\* \*</sup>ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।

 হলতান হোদেন সাহা নুপতিতিলক।

"স্থরভূষণং লতানাং সহস্রমষ্টোত্তরং চতুর্হস্তম্। ইলচ্ছেন্দো নামা বিজয়চ্ছন্দন্তদর্কেন॥" ( বৃহৎসংহিতা ৮১।৩১ )

অষ্টাধিক সহস্রসংখ্যক লতাযুক্ত চতুর্হস্ত পরিমাণ মুক্তার নালা হইলে তাহা ইক্রচ্ছন, আর তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ হইলে বিজয়চ্ছন্দ নামে কথিত হইয়া থাকে।

বিজয়তিগুম ( পুং ) জয়ঢ়কা।
বিজয়তীর্থ ( ক্লী ) তীর্থভেদ।
বিজয়দত্ত ( পুং ) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত নায়কভেদ।
বিজয়দশমী [ বিজয়াদশমী দেখ।]
বিজয়তুন্দুভি ( পুং ) জয়ঢ়াক, জয়কালে যে ঢাক বা নাগরা
পিটান হয়।

বিজয়তুর্গ, বোষাইপ্রেসিডেন্সীর রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটা বাণিজ্যপ্রধান বন্দয়। রত্নগিরি নগর হইতে এই স্থান প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা ১৬° ৩৩′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩° ২২′ ১০″ পূঃ। ভারতের পশ্চিম উপকূলে এরপ স্থানর ও চরবিহীন বন্দর আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সকল ঋতুতেই বিশেষতঃ দক্ষিণপশ্চিম মস্থম বায়ু প্রবাহিত হইলে এই বন্দরে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে আশ্রম লইয়া ধাকে। যথন সমুদ্রবক্ষে ঝড়বাতাসের কোন চিষ্ক থাকে না, তথন পোতগুলি স্বচ্ছন্দে উপকূলবক্ষেই নঙ্গর করিয়া থাকে।

এথানে মহিষের শৃঙ্গের নানাপ্রকার থেলারা ও অলঙ্কারাদি প্রস্তুতের একটা বিস্তৃত কারবার আছে। বর্ত্তমান কালে ঐ সকল দ্রব্যের বিশেষ আদর না থাকার স্থানীয় শিল্পের অবসাদ ঘটিরাছে এবং শ্রমজীবী স্ত্রধরগণ অন্নদায়ে উত্তরোত্তর খণজালে জড়িত হইয়া পড়িতেছেন। নগরের বাণিজ্য ব্যতীত শুক্র (Customs) বিভাগের সামুদ্রিক বাণিজ্য লইয়া এথানে প্রতিবৎসর ১২ লক্ষ টাকার মাল আমদানী ও ১৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়া থাকে।

বন্দরের দক্ষিণে দেশভাগ পর্ব্বতশিথরাগ্র হইয়া সমুদ্রবক্ষে ঝুঁ কিয়া রহিয়াছে, এই অগ্রমুথে পর্ব্বতোপরি মুসলমানরাজগণ একটী দৃঢ়হুর্গ নির্মাণ করেন। সমগ্র কোষ্কণপ্রদেশে এরপ স্থরক্ষিত হুর্গ আর নাই। হুর্গের পার্ম্বদেশে প্রায় ১০০ ফিট্ নিয়ে একটী পার্ব্বতীয় নদীপ্রোতঃ প্রবাহিত। ঐ নদীপ্রথে পণ্য-স্বব্যাদি আনয়নের অনেক স্থবিধা হইয়া থাকে।

তুর্গটী অতি প্রাচীন। বিজাপুর রাজবংশের অভ্যুদয়ে এই তুর্নের জীর্ণদংস্কার ও কলেবর বৃদ্ধি হয়। অতঃপর খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে মহারাষ্ট্রগতি শিবাজী এই তুর্গকে স্থান্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইহার চারিদিকে তিন থাক প্রাচীর

গাঁথাইয়া তাহার মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি গোপুর বা তোরণ ও হুর্গসংক্রান্ত অন্তান্ত অট্টালিকাদি নির্মাণ করাইয়াছিলেদ ১৯৯৮ খুষ্টাব্দে দস্তাদলপতি অন্ত্রিয়া এই স্থানকে আপনার অধিকৃত উপকূলভাগের রাজধানী মনোনীত করিয়াছিলেন। ঐ সময় অন্ত্রিয়া উপকূলভাগে ৩০ হইতে ৩০ মাইল পর্যান্ত বিস্তৃত স্থানে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। [ অঙ্গিয়া দেখ। ]

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে ফুর্নবাসীরা ইংরাজনোসেনার হত্তে আত্ম-সমর্পন করে এবং কর্ণেল ক্লাইব বীরদর্পে নগর ও তুর্ক্ক অধিকার করেন। উক্ত বর্ষের শেষ সময়ে ইংরাজগণ তুর্গভার পেশবা-হত্তে অর্পন করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমগ্র রত্নগিরি জেলা বৃটিশগবর্মেণ্টের করতলগত হওয়ায় তুর্গাধ্যক্ষ ইংরাজকরে আত্মসমর্পন করিতে বাধ্য হন।

বিজয়দেবী (স্ত্রী) রাজপত্নীভেদ। বিজয়দ্বাদশী (স্ত্রী) ঘাদশীভেদ। [বিজয়া দেখ।]

বিজয়নগর, মাল্রাজ প্রেদিডেন্সীর বেলরী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখন ধ্বংসস্তৃপে পরিণত একটা গণ্ডগ্রাম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অক্ষা ১৫°১৯'৫০' উঃ এবং দ্রাঘি ৭৬°৩০'১০'' পূঃ মধ্য। ইহার বর্ত্তমান নাম হাচ্চি। বেলরী সদর হইতে ৩৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে তুক্কভ্রদা নদীতীরে অবস্থিত। এইস্থান পূর্বে বিজয়নগর রাজবংশের রাজধানী ছিল। এখনও নগরের দক্ষিণে কমলাপুর ও আনগুণ্ডি পর্যান্ত প্রোর ৯ মাইল বিস্তৃত স্থানে উহার ধ্বংসাবশেষ বিস্তৃত রহিয়াছে। পরবর্ত্তাকালে বিজয়নগরের রাজগণ আনগুণ্ডিতেই রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

১০১৬ খুষ্টান্দে বল্লালরাজবংশের অধঃশতনের পর, হরিহক্ত ও বুরু নামক ছই লাতা হান্ফি নগর স্থাপন করিয়া যান।
১৫৬৪ খুষ্টান্দে তালিকোটের যুদ্ধের পর তবংশীয়গণ ক্রমশঃ
প্রভাবান্বিত হইয়া এই স্থানের শীর্দ্ধি সম্পাদন করেন। তদনন্তর
প্রান্ধ এক শতাব্দকালে তাঁহারা যথাক্রমে আনগুণ্ডি, বল্লুর ও
চন্দ্রগিরিতে আপনাদের শাসনশক্তি অক্ষুণ্ণ রাথিয়া রাজকার্য্য
পরিচালনা করিয়াছিলেন। অতঃপর:বিজাপুর ও গোলকোণ্ডা
রাজবংশহয়ের অভ্যাদয়ে বিজাতীয় শক্তিলয়ে যোর সংঘর্ষ উপস্থিত
হয় এবং তাহারই ফলে অবশেষে বিজয়নগর-রাজবংশের অধঃপতন ঘটে। [বিভানগর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টবা।]

প্রায় সপাদদিশতাব্দকাল এই হান্দি নগরে রাজপাট স্থির রাথিয়া বিজয়নগর রাজগণ নগরের পরিসর বিস্তারপূর্বক অসংখ্য প্রাসাদ, মন্দির ও মনোহন্ন সোধমালায় ইহার প্রীসম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। সেই সমৃদ্ধি লক্ষ্য করিয়া পাশ্চাত্য শ্রমণ-করি Edwards Barbessa ও Cæsar Frederic লিখিয়াছেন বে, এরপ ধনজন ও বাণিজ্যসমৃদ্ধিপূর্ণ নগর তৎকালে অতি বিরল ছিল। পেগু হইতে হীরক ও চুনি; চীন, আলেকজান্তিয়া ও কুনাবার হুইতে রেশম এবং মলবার হুইতে কপূর, মুগনাভি, পিপুল ও চন্দন পর্যাপ্ত পরিমাণে এখানে আনীত হইত। সিজার ফ্রেডারিক লিখিয়াছেন, "আমি বহুদেশ ও বহু রাজপ্রাসাদ দেখিয়াছি, কিন্তু বিজয়নগর-রাজপ্রাসাদের সহিত সে সকলের আছে। প্রথমে যথন তুমি রাজপ্রাসাদের অভিমুথে যাইবে, তখন দেনাপতি ও দেনাদল কর্তৃক ব্লফ্লিত পাঁচটী দ্বার দেখিতে পাইবে। ঐ পঞ্চার অতিক্রম করিলে উহার অভ্যন্তরে পুনরায় অপেকাত্বত ক্ষুদ্রতর চারিটী দার পাইবে, ঐ দারগুলি দৃঢ়কায় দারবান্ দারা পরিরক্ষিত। একে একে দারগুলি ছাড়িয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে স্থদজ্জিত ও স্থবিস্থত প্রাসাদ দৃষ্টিপোচর হইবে।" তাঁহার বর্থনাত্র্সারে জানা যায় যে, এই নগর চারি-দিকে প্রায় ২৪ মাইল। নগর রক্ষার্থ দীমান্তভাগে অনেকগুলি প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে।

১৮৭২ খুঠান্দে মিঃ জে, কেল্সাল এই নগরের পূর্ববিতন ধ্বস্ত কীর্ত্তিসমূহের মহন্ত দর্শন করিয়া লিথিয়াছেন, এথনও এথানে যে সকল ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা দেখিয়া ঐ অট্টালিকাগুলি কি কার্য্যে ব্যবহৃত হইত, তাহা অনুমান করা যায় না। তবে উহাদের স্থাপত্যশিল্লের পরাকাঠা অনুভব করিয়া স্বতঃই মনে মনে সেই শিল্পিগণের কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিতে হয়। ঐ অট্টালিকাদিতে যে সকল স্বর্হৎ প্রস্তর্পগুও গ্রথিত রহিয়াছে, সেরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। কমলাপুরের নিকটে প্রস্তরনির্দ্ধিত একটা জলপ্রণালী ও তরিকটে একটা স্থলর অট্টালিকা আছে। ঐ অট্টালিকাটি স্নানাগার বলিয়া অনুমিত হয়। ইহার দক্ষিণে একটা মন্দিরে রামায়ণবর্ণিত অনেক দৃশ্য উৎকীর্ণ দেখা যায়। রাজপ্রাসাদের অস্তর্ভুক্ত হস্তিশালা, দরবার গৃহ ও বিশ্রামভ্বন অন্থাপি তাহাদের গঠনসোন্দর্য জ্ঞাপন করিতেছে। ভগ্ন রাজপ্রাসাদাদির এবং মন্দিরাদির অনেক স্থান অর্থের লালসায় জনসাধারণ কর্ভুক উৎখনিত হইয়াছে।

এতত্তির রাজান্তঃপুর ও প্রাঙ্গণভূমি এখনও স্থাপষ্টরূপে দেখিতে গাওয়া যায়। স্থানে স্থানে উচ্চ উচ্চ প্রস্তরন্তন্ত বিশ্বমান আছে, তন্মধ্যে ৪১॥। ফিট্ উচ্চ একটা জলক্তন্ত ও ৩৫ ফিট্ উচ্চ একটা শিবমূর্ত্তি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দানাদার পাথরের ৩০ ফিট্ লম্বা ও ৪ ফিট্ চওড়া আরও কতকগুলি প্রস্তর্থও প্রাচীর ও গৃহের দেওয়ালে সংলগ্ন দেখা মায়, কিন্তু ঐগুলিতে তৎকালে কি উদ্দেশ্য সাধিত হইত, তাহা সহজে উপলব্ধি করা যাম না। রাজপ্রাসাদের প্রায় > পোয়া পথ দ্রে নদীর তীরে একটা বিষ্ণুমন্দির আছে। উহা এখনও কালের কবলে নপ্ত হয় নাই। এ মন্দিরটীও দানাদার প্রস্তারে নির্শ্বিত, ইহার মধ্যে শিল্পচিত্র-সম্বানিত আরও কতকগুলি স্তম্ভ বিরাজিত দেখা যায়।

হান্দ্রি নগরে এখনও অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যার। ঐগুলিতে বিজয়নগর-রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপ বিজড়িত রহিয়াছে। [বিজ্ঞানগর দেখ।]

এখানে প্রতি বৎসর একটা স্থারহৎ মেলা হয়। বিজয়নগ্র, ১ দিনাঞ্চপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রগণা।

২ রাজদাহী জেলার গোদাগাড়ী থানার অধীন একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম, বিজয়পুর নামেও পরিচিত ছিল। এথানে গোড়াধিপ বিজয়নেন রাজধানী করেন। [ বিজয়নেন দেখ। ] বিজয়নগরম্, (বিজিয়ানাগ্রাম্) মাল্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিশাথপত্তন জেলার অন্তর্ভুক্ত একটা বিস্তৃত জমিদারী। দক্ষিণতারতে এরপ প্রাচীন ও প্রতিপত্তিশালী জমিদারী আর নাই। ভূপরিমাণ প্রায় ০ হাজার বর্গমাইল। এখানে প্রায় ১২৫২ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার সত্তাধিকারী মহারাজ পশুপতি আনন্দগজপতি-রাজ (১৮৮৮ খৃঃ) রাজপুতবংশদম্ভত। বংশ-আখ্যায়িকায় প্রকাশ, এই বংশের আদিপুরুষ মাধববর্মা ৫৯১ খুষ্টাব্দে সবাদ্ধবে আসিয়া কৃষ্ণানদীর উপত্যকাদেশে একটা রাজপুত উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে এই বংশ শৌর্যাবীর্যো বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন এবং বহুকাল ধরিয়া এতদ্বংশীয়গণ গোলকোণ্ডা-রাজসরকারে **महकाती माम** उत्तर गण हहेगा जारमन । ১७৫२ थुट्टारम এই বংশের পশুপতি মাধববর্ম। নামক কোন ব্যক্তি বিশাখপত্তন-পতির অধীনে আসিয়া কর্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তম্বংশধর-গণ ক্রমারয়ে এই রাজসরকারে লিপ্ত থাকিয়া এবং যুদ্ধ-বিগ্রহাদিতে সহায়তা করিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া-ছিলেন। তাঁহারই বংশধর স্থপ্রসিদ্ধ রাজা গজপতি বিজয়রাম-রাজ ফরাসীসেনাপতি বুশীর বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে ধীরে ধীরে কএকটী সম্পত্তি অধিকার করিয়া আপনার সম্পত্তির কলেবর পুষ্ট করেন। তদবিধি এই পশুপতিবংশ উত্তরসরকারের মধ্যে একটা মহা শক্তিশালী রাজবংশ বলিয়া পরিগণিত হন।

পেদ্দ বিজয়রামরাজ অন্তমান ১৭১০ খুষ্টাব্দে স্বীয় পিতৃপদ অধিকার করেন। ১৭১২ খুষ্টাব্দে তিনি পোতনুর হইতে রাজপাট স্থানাস্তরিত করিয়া স্বীয় নামান্ত্সারে এই স্থানের 'বিজয়নগরম্' নামকরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বীয় রাজধানী স্থান্ত করিবার ইছবায় তিনি কিছু কালের জন্ম একটী তুর্গনিস্মাণে ব্যাপ্ত থাকেন। ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে নানাস্থান জয় করিয়া স্বীয় রাজ্য বৃদ্ধি করেন। ১৭৫৪ খুষ্টাব্দে তিনি প্রথমে চিকাকোলের ফোজনার জাকরআলী খাঁর সাহায়ার্থ মিত্রতাপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন; কিন্তু সেনাপতি বৃশীপরিচালিত করাসীদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলে বিশেষ লাভবান্ হইতে পারিবেন ভাবিয়া তিনি ফোজদারের পক্ষ ত্যাগ করেন এবং স্বীয় নৃতন মিত্র ফরাসীসৈল্ডের সাহায্যে তিনি অচিরে ১৭৭৫ খুষ্টাব্দে তাঁহার বংশের চিরশক্র ববিবলীর সামস্তরাজকে নিহত করিয়া স্বীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি এই বিজয়োৎসবে বছদিন মন্ত থাকিতে পারেন নাই। যুদ্ধজয়ের পর ত্রিরাত্র অতিবাহিত হইতে না হইতেই তিনি ববিবলীরাজের প্রেরিত গুইজন গুপ্ত ঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

রাজা পেন্দ বিজয়রামের উত্তরাধিকারী আনন্দরাম ছিদ্রান্থেবেণ তৎপর থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিদোষে পিতৃপ্রদর্শিত রাজ-নৈতিকমার্গ হারাইলেন এবং কুক্ষণে সদৈন্তে অগ্রসর হইয়া বিশাথপত্তন অধিকারপূর্ব্ধক ১৭৫৮ খুষ্টান্দে উহা ইংরাজকরে সমর্পণ করিলেন। ঐ সময়ে বিশাথপত্তন একদ্রল ফরাসী-সেনার তত্ত্বাবধানে ছিল।

বাঙ্গালা হইতে সেনানী ফোর্ড পরিচালিত সেনাদল আসিয়া উপনীত হইলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজা আনন্দরাম রাজমহেন্দ্রী ও মোছলীপত্তনের অভিমুখে আপনার বিজয়বাত্রা সমাপন করেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি কালের কবলে পতিত হইলে তাঁহার দত্তকপুত্র নাবালক বিজয়রামরাজ্ঞ রাজপদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু কিছু কালের জন্ম তাঁহাকে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সীতারামরাজের কর্তৃত্বাধীনে কাল্যাপন করিতে হয়। সীতারাম চতুর, উচ্ছু ছাল ও সর্ব্ব্যাসী ছিলেন।

১৭৬১ খুষ্টান্দে তিনি পার্লাকিমেড়িরাজ্য আক্রমণ করেন।

চিকাকোলের নিকট সাহায্যকারী মহারাষ্ট্রসেনাসহ
পার্লাকিমেড়িরাজসৈত্য পরাজিত হয়। ইহার পর, তিনি
সদলে রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তদ্দেশও জয় করিয়া
লম। এইরূপে বিজয়নগররাজ্য অনতিকাল মধ্যে পরিবর্জিত
আকার ধারণ করে। বস্ততঃ এই সময়ে বিজয়নগরম্ সামস্তরাজ্য ব্যতীত পশুপতি রাজবংশের শাসনাধীনে জয়পুর, পালকোণ্ডা ও অপরাপর ১৫ খানি স্ববৃহৎ জমিদারীসম্পতি
পরিচালিত হইত এবং তত্তদ্দেশের অধিবাসিগণ বিজয়নগররাজকেই একেশ্বর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন।

সীতারাম বিশেষ দৃঢ়তা, মনোযোগিতা ও কুশনতার সহিত রাজকার্য্য সমাধা করিতেন। তিনি নিয়মিভরূপে বার্ষিক ও লক্ষ টাকা পেশকস্ দিতেন এবং সর্বাদাই তিনি ইংরাজকোম্পানিকে রাজভক্তিপ্রদর্শন করিতে কাতর হইতেন না। তাঁহার এই ভক্তিপ্রদর্শনের উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে অভান্ত স্থবিধা লাভের সঙ্গে সঙ্গে হর্দ্ধর্ম পার্বত্য সামস্তদিগকে বশে আনিবার জন্ত ইংরাজসেনার সাহায্যু পাইতে পারিবেন। প্রেক্তই এই উপায়ে পশুপতিগণ আপনাদের শক্তি ও বংশমানমর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা সীতারাম এই সময়ে যে নির্বিরোধ প্রভুত্ব পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার ভ্রাতা রাজা বিজয়রামের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল এবং অস্তান্ত রাজাবর বা সদার-দিগের মধ্যে সেই অখণ্ড প্রভাব অসহু হইয়া উঠে, কাজেই তাহারা কোম্পানীর নিকট তাঁহার পদত্যাগের জন্ম এবং রাজ-কার্য্যপরিচালনের নিমিত্ত জগন্নাথরাজকে দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে উপযুগপরি প্রার্থনা জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন, কিন্তু রাজা সীতারাম বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত রাজকার্য্য পরিদর্শন করায় এবং সরকারদ্বরের ও মান্দ্রাজের অনেক উচ্চতন কর্ম্মচারী তাঁহার পক্ষ থাকায় সন্দারগণের প্রার্থনা ভাসিয়া যায়। মহামান্ত কোর্ট অব ডিরেক্টার্স ইংলত্তে বসিয়া এথানকার কোম্পানীর কর্ম্মচারিবুন্দের উপর যে দোষারোপ বা তির্স্কার করিতেন, তাহা কোন কাজেই লাগিত না। ক্রমে কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের নামে ঘুদ লওয়ার অপরাধে অনেকগুলি নালিশ রুজু হইল। তখন কোর্ট হব ডিরেক্টার্স মান্ত্রাজের গবর্ণর সর টি রুম্বোলকে ও কৌন্সিলের হুইজন মেম্বরকে (১৭৮) খুঃ ) স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

১৭৮৪ খুষ্টান্দে বিশাখপত্তন জেলার প্রকৃত বিবরণ সংগ্রহার্থ

একটী "দার্কিট্ কমিটী" নিযুক্ত হয়। তাঁহারা জেলার তাবৎ

বিবরণ সংগ্রহ করিয়া কর্তৃপক্ষের নিকট বিজ্ঞাপন করিলেন যে,

বিজয়নগরম্রাজ ও তদধীন দামন্তগণের একত্র প্রায় ১২ সহস্রাধিক

দৈশ্য আছে; বস্তুতঃ ইহা একসময়ে কোম্পানীর বিশেষ বিপদের
কারণ হইবে। এই বিবরণী পাঠ করিয়া কর্তৃপক্ষের চক্ষু ফুটিল।

তাঁহারা কিছুদিনের জন্ম সীতারামকে রাজতক্ত ইতে স্থানান্তর
করিলেন; কিন্তু ১৭৯০ খুষ্টান্দে রাজা সীতারাম পুনরায় বিজয়নগরমে আদিয়া রাজতক্তে উপবিষ্ঠ হইলেন। এবারও পূর্বের
নামন্তদিগকেও নির্যাতিত করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার রাজ্য
ভোগ করা কঠিন হইয়া উঠিল। ১৭৯৩ খুষ্টান্দে কোম্পানীর
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তিনি মাল্রাজনগরে গিয়া বাস করিতে

আদিষ্ট হইলেন। তদব্দি বিজয়নগরমের ইতিহাসে তাঁহার
নাম বিলপ্ত হইল।

পূর্ববর্ণিত নাবালক বিজয়রামরাজ এই দীর্ঘকাল মধ্যে সাবালক

হইরাছেন, এতদিন সীতারামের ভরে একরূপ জড় ভরতরূপে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে রাজ্যশাসনোপযোগী কোনরূপই বল ছিল না । তিনি সর্কাদশী ও সীতারামের সমকক্ষ হইতে না পারায় নিয়মিত সময়ে পেশকস্ দিতে পারেন নাই। এই কারণে তাঁহার সম্পত্তি বাকী দায়ে জড়ীভূত হইয়া পড়িল। ঋণদায়ে ও রাজ্যের উচ্ছুয়্মলতায় রাজার মন্তিক ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠিল। রাজকার্য্যের সর্কবিষয়ে বিশৃষ্মলতা ঘনীভূত হইয়া দাঁড়াইল। ইংরাজকোম্পানী টাকা আদায়ের জন্ত 'শমন' পত্র পাঠাইলেন। রাজা তাহা পালন করিতে অস্বীকৃত হইলেন এই সময়ে বিকিন্দে যুদ্ধ করিতে উত্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি স্পষ্ঠই বলিয়াছিলেন যে, জীবিত থাকিয়া যদি পশ্রপতি রাজবংশধরের স্থায় রাজ্যশাসন করিতে না পারি, তাহা হইলে তাহাদের একজনের স্থায়ও আমি রণক্ষেত্রে বীরের মত মরিতে পারিব।

১৭৯৪ খুষ্টাব্দের ১০ই জুন, কর্ণেল প্রেণ্ডারগান্ত পল্লনাভম্
নামক স্থানে রাজা বিজয়রামকে আক্রমণ করিলেন। রাজা এক
ঘণ্টাকাল ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্ত ইংরাজসেনার সন্মুথে
রাজসৈন্ত টিকিতে পারিল না। তাহারা ছত্রভন্ন হইয়া পলাইতে
বাধ্য হইল। এই যুদ্ধে বিজয়নগরমের অধীনস্থ অনেক প্রধান
প্রধান সামস্ত এবং স্বয়ং রাজা বিজয়রামরাজ নিহত
হইয়াছিলেন।

রাজা বিজয়রামরাজের মৃত্যুর পর হইতে পশুপতি-রাজবংশের অদৃষ্টাকাশ পরিবর্তিত হইতে থাকে। কিন্তু খুষ্টায় ১৮শ শতাবে পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিন হেতু পশুপতি-রাজবংশের ঐতিহাসিক প্রোধান্ত পরিবর্দ্ধিত হয়। এই রাজবংশের অধিকৃত রাজ্য এবং তদধীন সামস্ত্রগণের শাসিত ভূভাগ একত্র বর্ত্তমান বিজাগাপাটম্ জেলার সমতুলা। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের শাসকরাজগণও অধীন করদরাজের সর্ত্তে সন্থবান্ ছিলেন।

এই রাজবংশের সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি মীর্জা ও মূল্যা স্থলতান লামে সম্মানিত হইতেন। তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজাগাপাটম্ রাজের অধীন ছিলেন; কিন্তু বলদর্পে পুষ্ট হওয়ায় তাঁহারা সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। যথনই বিজয়নগররাজ আপনার প্রভূ বিশাথপত্তনপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই-তেন, সেই সময়ে মহামাল্ল ইপ্তইন্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার সম্মানের জন্ম ১৯টা সম্মানস্কৃত্ক তোপে দাগিতেন। ১৮৪৮ খুষ্টাকে ঐ তোপ সংখ্যা ১৬টা করিয়া দেওয়া হয়। বংশের সম্মানস্বরূপ তাঁহারা এখনও রাজদত্ত উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে এই জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবপ্তের অধিকার-ভুক্ত হওয়ায় ইহার রাজবের কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, তথাপি প্রকৃতপ্রস্তাবে এই রাজবংশের বংশগত মর্য্যাদার বিশেষ লাঘব হয় নাই। ১৮৩২ খুষ্টাব্দে ইংরাজ গ্রন্থমেন্ট তাঁহাদের সন্ত্ব স্বীকার করিয়া পুনরায় রাজোপাধি দান করেন এবং সাধারণ জমিদার অপেক্ষা তাঁহাদের উচ্চ সম্মানের অধিকার দান করিয়াছেন।

মৃত রাজা বিজয়রামরাজের নাবালক পুত্র নারায়ণবাবু পদ্মনাভের যুদ্ধের পর স্বরাজ্য হইতে পলাইয়া পার্বিত্য জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাকে লইয়া সামন্তগণ ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহি প্রজ্ঞালিত করিতে চেষ্টা পান।
ইংরাজগণ পূর্বাহ্নে এই সংবাদ পাইয়া যথাসময়ে তাহার প্রতিবিধান করিয়াছিলেন।

অতঃপর ইংরাজের সহিত রাজার সন্ধিস্থচক কথাবার্তা চলিতে থাকে। রাজা স্বয়ং ইংরাজকরে আত্মসমর্পণ করেন। তথন ইংরাজগণ তাঁহার সন্ধু সাব্যস্ত ও তাহার স্বাধিকার রক্ষা করিয়া তাঁহাকে একথানি 'কাউল' বা সনদ দান করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে পার্বত্য সন্দারগণ আর রাজার অধীন রহিলেন না। ইংরাজ গবর্মেন্ট তাঁহাদিগের শাসনভার স্বহস্তে রাখিলেন। এই সময়ে বিজয়নগর্মের কতকাংশ ইংরাজকোম্পানী বাজেয়াপ্ত করিয়া "হাবিলি-জমি" নামে নির্দিষ্ট করেন।

এইরপে বিজয়নগরম্ জমিদারীর আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইয়া
পড়িল। ইংরাজক শাচারীরা তাহার উপর পেশকম্ দ্বিশুণ
করিলেন। রাজাকে ও লক্ষ টাকা পেশকম্ দিতে বিশেষ কণ্ট
শ্বীকার করিতে হইয়াছিল এবং এই হুত্রে তাঁহাকে কতকটা
ধাণজালে জড়িত থাকিতে হয়। ১৮০২ খুষ্টান্দে এখানে চিরস্থায়ী
বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে দেখা যায় যে এই জমিদারী তৎকালে
২৪টা প্রগণায় ও ১১৫°টা গ্রামে বিভক্ত থাকে: তৎকালে
এই ভালুকের রাজস্ব ৫ লক্ষ ধার্য হয়।

রাজা বিজয়রামের পুত্র নারায়ণবাবু ১৭৯৪ খুষ্টাব্দে রাজ্যানিকার করেন এবং ১৮৪৫ খুষ্টাব্দে কাশীধামে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তথন তাঁহার সম্পত্তি ঋণজালে বিশেষরূপ জড়িত ছিল। তাঁহার রাজ্যকালের প্রায় অর্কেক সময় হইতে ইংরাজগবর্মেন্ট রাজার ঋণপরিশোধার্থে সহস্তে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পরবতা উত্তরাধিকারী রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজ পূর্বকৃত ঋগ পরিশোধার্থে সাত বৎসরকালে এরূপ বাবস্থা বলবৎ রাথেন। অবশেষে ১৮৫২ খুষ্টাব্দে মিঃ জোজিন্যারের নিকট হইতে তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে শাসন কার্য্য পরিচালন ক্রিতে থাকেন। তদবধি এই বিজয়নগরম্ তালুকের অনেক শ্রীরুদ্ধি সাধিত ইইয়াছে এবং রাজস্বেও প্রায় ২ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ইইতেছে।

রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজ একজন উচ্চ শিক্ষিত, সদাশয় ও সদস্ক:করণ ব্যক্তি। তিনি যেরূপভাবে রাজকার্য্য পরিচালন ও প্রজাবর্গকে শাসন করিতেন, ভারতের অস্তান্ত স্থানের বর্ত্তমান দেশীয় রাজগণের কেহই সে ভাবে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তিনি যথার্থই এই উচ্চপদের উপযুক্ত পাত্র। ১৮৬৩ খুষ্টাব্দে তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council of India) সদস্ত মনোনীত হন। ১৮৬৪ খুষ্টাব্দে ইংরাজরাজ তাঁহার আচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মহারাজ উপাধি ও "হিজ্ হাইনেদ্" সন্মান দান করেন। অতঃপর তিনি K. C. S. I. উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৭৭ খুষ্টাব্বে ইংলওেশ্বরীর ভারতেশ্বরী নাম প্রচারকালে (Imperial Proclamation) তাঁহার সম্মানার্থ ১৩টী তোপ মঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে ভারতের সর্ব্বপ্রধান সদ্দার শ্রেণীভক্ত করা হয়। এই সকল সদ্দারের। যদি কোন কারণে রাজপ্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সম্মানরক্ষার্থ স্বয়ং ভাইসরয়ও তাঁহাদের আলয়ে গিয়া পুনরায় দেখা করিয়া আসিতে বাধ্য।

রাজা বিজয়রাম গজপতিরাজের রাজত্বকালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিকর্মে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। তাহা তাঁহার উচ্চশিক্ষার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। পাকারাস্তা, সেতু, হাসপাতাল ও নগরের অহান্ত উন্নতি সংক্রান্ত অনেক কার্য্যে তিনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ রাজত্ব মধ্যে, বারাণসীধামে, মাক্রাজ নগরে, কলিকাতা রাজধানীতে এবং স্কুব লগুন সহরে সাধারণের হিতকর ব্যাপারে স্বীয় দানধর্মের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এখনও তত্তদ্স্থানে তাঁহার বদাহাতার ও দানশীলতার বহুতর কীর্ত্তি বিহ্নমান আছে। এই সকল কার্য্যের জন্ম তিনি প্রায় ১ • লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তদ্ধির মৃত্যুকালে তিনি বার্ষিক একলক্ষ টাকা দাতব্য ভাগ্ডারের ও শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে দান করিয়া যান।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বিজয়রাম গজপতিরাজের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র আনন্দরাজ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।
১৮৮১ খুষ্টাব্দে তাঁহার সন্মানার্থ তাঁহাকে মহারাজ উপাধিতে
ভূষিত করা হয়। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে তিনি মাক্রাজ বিশ্ববিত্যালয়ের
ফেলো নির্বাচিত হন। অবশেষে ১৮৮৪ ও ১৮৯২ খুষ্টাব্দে তিনি
মাক্রাজব্যবস্থাপক-সভার এবং ১৮৮৮ খুষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খুষ্টাব্দে তিনি
K. C. I. E. এবং ১৮৯২ খুষ্টাব্দের ২৪এ মে G. C. I. E
উপাধি লাভ করেন। দিল্লীর মোগল বাদশাহগণ এই রাজবংশকে মহারাজা সাহেবা মেহ্রবান্ মুস্পর্কু কাদেরদান করম্
করমায়ী মোথ্লেসান্ মহারাজা মীর্জা মুলা স্থলতান গারু বাহা-

ত্ব' উপাধি দিয়াছিলেন। ১৮৯০ খুষ্টাব্দে মাল্রাজ প্রমেণ্ট রাজাকে বংশাক্তনিক রাজোপাধি প্রদান করেন। ১৮৫০ খুষ্টাব্দে আনন্দরাজের জন্ম হয়। রাজা আনন্দরাজের মৃত্যুর পর, স্বয়ং মহারাণী "মীর্জা মূল্যা স্থলতানা সাহেবা শ্রীমহা রাজ্যলন্দ্রী দেবদেবী শ্রীঅলকরগেশ্বরী মহারাণী" নাবালক পুত্রের পক্ষ হইতে বিজয়নগরম্ রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন।

রাজস্ব আদায়ের স্থবিধার্থ রাজকর্ম্মচারীরা এই জমিদারী ১১টী তালুকে বিভক্ত করিয়া লইয়াছেন এবং পার্শ্ববর্তী স্থান-সমূহে ইংরাজগবমেণ্ট যে নিয়মে রাজকার্য্য চালাইয়া থাকেন, এই সকল তালুকেও সেই প্রণালীতে শাসনপদ্ধতি পরিচালিত হইয়া থাকে।

এই জমিদারীতে প্রায় ০০ হাজার পাট্টাদারী প্রজা এবং
১০ হাজার কোফাপ্রজা আছে। এথানে প্রায় ২৭৫০০০
একার জমিতে লাঙ্গল দেওয়া হয়। জলসিক জমির থাজানার হার ৫ হইতে ১০ টাকায় একার এবং ডাঙ্গা ভূমি
২॥০ টাকায় একার। ত্রিশবংসর পূর্বের এই তালুকের
বার্ষিক রাজস্ব ১০ লক্ষ টাকা আদায় হইত, কিন্তু এক্ষণে প্রায়
১৮ লক্ষ হইয়াছে। এখানকার অধিবাসিবর্গ সাধারণতঃ
তেলগু হিন্দু। বিজয়নগরম্ ও বিমলীপত্তন (বিম্লিগাটম্)
নামে গুইটা নগর ও কএকখানি ক্ষিপ্রধান গণ্ডগ্রামে এখানকার
বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে।

২ মান্দাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার বিজয়নগরম্ জমিদারীর তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৬৭ বর্গমাইল। ১৮৬ থানি গ্রাম ও জেলার সদর লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ উক্ত জেলার বিজয়নগরম্ জমিদারীর প্রধান নগর।
বিমলীপত্তন হইতে ৮॥ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা
১৮° ৬ ৪৫ উ: এবং দ্রাঘি ৮৩° ২৭ ২০ পূ:। এথানে
রাজপ্রাসাদ, মিউনিসিপাল আপিস, সেনাবাস ও সিনিয়র
এসিপ্রাণ্ট কলেক্টারের সদর আপিস বিভ্যান।

নগরটী বেশ স্থগঠিত। গৃহের ছাদগুলি ঢালু অথবা সমতল। বর্ত্তমান ভারতেশ্বর যুবরাজরূপে এই নগর পরি-দর্শনে আগমন করেন। সেই ঘটনা শ্বরণ করিয়া এথানে একটা স্থানর বাজার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রাজা বিজয়রাম গজপতির প্রদন্ত টাউন-হল ও অস্তাস্ত রাজকীয় অট্টালিকাদি নগরের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। মান্দ্রাজের দেশীয় পদাতিক সৈন্তের একটা একটা দল এথানে আসিয়া থাকে। এখানকার গির্জ্জায় যে ধর্ম্ম্যাজক (chaplain) থাকেন, তাহাকে মাসে ছই রবিবার বিমলীপত্তন ও চিকাকোল ভ্রমণ করিতে আদিতে হয়। এইস্থান বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ।

বিজয়নন্দন (পুং) ইক্ষাকুবংশীর রাজবিশেষ। পর্য্যায়—
জর। (হেম)

বিজয়নাথ, গ্রহতাবাধ্যায় নামে জ্যোতিপ্রস্থির । বিজয়নারায়ণম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর তিরেবল্লী জেলার নান্-গুণেরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। নান্গুণেরী সদর ইইতে ৫ কোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত।

विজয়ल ( थः ) हेन ।

विकयुन्ते (खी) वाकीशारु। (रेविनक निष°)

বিজয়প্তিত, বঙ্গভাষায় একজন সর্বপ্রথম মহাভারত-অন্তু-বাদক এবং রাঢ়দেশের একজন প্রাচীন কবি। বিজয় পণ্ডিতের ভারত-তাৎপর্যানুবাদ "বিজয়পাওবকথা" নামে অভিহিত। এই পণ্ডিতই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের বিজয়পণ্ডিতী মেলের প্রকৃতি। প্রপ্রাসদ্ধ দেবীবর ঘটক ইহাকে ধরিয়াই ১৪০২ শকে বিজয়-পণ্ডিতী মেলের নামকরণ করেন। এরপ স্থলে উক্ত ভারত বর্তুমান সময় হইতে ৪২৫ বৎসরের পূর্বের রচিত হইয়া থাকিবে। এ পর্যান্ত যতগুলি মহাভারতের অমুবাদ আবিষ্কৃত হইয়াছে,তন্মধ্যে বিজয়পণ্ডিতের **অমু**বাদখানি সর্ব্বপ্রধান। বিজয় পণ্ডিতের গ্রন্থ অতি সংক্ষিপ্ত, তাঁহার সম্পূর্ণ গ্রন্থথানিতে প্রায় ৮০০০ শ্লোক দৃষ্ট হয়। কবি আদিপর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া কুরুক্কেত্রের সমরাবসানে যুবিষ্ঠিরকে রাজিসংহাসনে বন্ধাইয়া আপনার বিজয়-পাণ্ডব-গীত সমাধা করিয়াছেন। মূল মহাভারত একথানি বিরাট গ্রন্থ, তাহা সমস্ত অধ্যয়ন করিয়া তাহার মূল বিষয়গুলি মনে রাখা সহজ কথা নয়। মহাভারতের মুখ্য ঘটনাগুলি সংক্ষেপে যথায়থ বর্ণনা ও সাধারণের সহজগম্য করিবার জন্ম তিনি বিজয়পাণ্ডবকথার অবতারণা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বহুদংখ্যক ভারতপাঁচালী-রচমিতৃগণের স্থাম মূল ভারত-বহিভুত কথা লিখিবার অবসর পান নাই। কবীক্র পরমেশ্বর, নিত্যানক ঘোষ, কাশীরাম দাস প্রভৃতির মহাভারত ভাষার ছটায় ও কবিমে বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু ঐ সকল কবিদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই মনে হয় যে, তাঁহারা বিজয়পণ্ডিতের গ্রন্থ আদর্শ করিয়াই স্ব স্থ প্রতিভার পরিচয় দিয়া বিয়াছেন। এমন কি, উক্ত কবিগণ অনেকস্থলে স্ব স্থ গ্রন্থের ভাষা অবিকল উদ্ধৃত করিতেও বিমুখ হন নাই। মূল মহাভারতে যাহা নাই, এমন অনেক কথা উক্ত কবিগণের গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহারা অনেক অপ্রাসন্ধিক ও অপ্রামাণিক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু বিজয়পণ্ডিত কোন স্থানে সেরূপ অপ্রাসঙ্গিক কথা লিপিবদ্ধ না করায় ভারত-সাহিত্য-সমূহের মধ্যে বিজয়ের প্রাচীন গ্রন্থথানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

[ বাঙ্গালা সাহিত্য ৯২ পু: দ্রষ্টব্য । • ] বিজয়পর্প টী ( জী) গ্রহণীরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী এইরপ-২ তোলা পারদ জয়স্তীর পাতা, আদা ও কাকমাচীর স্বরস দারা আরুপূর্ব্বিক ভাবনা দিয়া পরিশুদ্ধ করিবে। পরে ২ তোলা আমলাসা গন্ধক লইক্স ঈষৎ চুর্ণ ও ভঙ্গরাজরসে প্লাবিত করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে গুম্ক করিবে, তিনবার এইরূপ শুষ্ক করার পর উহা অগ্নিতে দ্রবীভূত করিয়া ক্রতহস্তে সুন্মবস্তে ছাকিয়া লইবে। তারপর ঐ পারদের সহিত জারিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া উক্ত গৰুক সহযোগে উত্তমরূপ মাড়িয়া কজলী প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ঐ কজ্জ্লী একথানা লোহার হাতায় রাথিয়া কুলকাঠের বহ্নিতে স্থাপন করিলে উত্তমরূপে দ্রবীভূত হওয়ামাত্র তাহা গোময়োপরিস্ত কদলীপত্রের উপর ঢালিয়া দিলে পর্প টাকার (পাটলীর ভার) হইবে। ইহা বিজয়পর্প টী নামে অভিহিত এবং গ্রহণী, ক্ষম, কুষ্ঠ, অর্শ, শোথ ও অজীর্ণরোগে বাবহার্যা। বাবহারের নিয়ম এইরূপ—প্রথম দিন এই পর্প-টীর চুইরতি, পুরাতন স্কুণারি ভিজাইয়া সেই জল অনুপানে সেবন করিতে হয়। পরে প্রতিদিন এক এক রতি বৃদ্ধি করিয়া रय मितन चामभविक भूर्ण इटेरव, ७९ প्रविम इटेरक आवात প্রতিদিন এক এক রতি হ্রাস করিতে হইবে। বেলা চারি-দত্তের সময় ঔষধ সেবন করিতে হয়, পরে দিবদে এ৪ বার অবস্থাভেদে বহু পরিমাণে স্থপারি বা স্থপারির জল সেবনীয়। পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা—ঔষধ সেবনের তৃতীয় দিবস হইতে মাংসের যুষ ও ঘৃতভ্গ্নাদি ব্যবস্থেয়। কালরংএর মাছ, জলজপক্ষী, विनश्वशक्तवा ( टिल्ल वा त्य कान त्रकाम पृष्टिशनार्थ ), कना, मना, रेजन, मर्यभमः रष्टे राजनानि चक्रन निरम् अदः खीमरखान ও দিবানিতা বর্জনীয়। ( রসেক্সসারস° গ্রহণীরোগ°)

অন্যবিধ—গদ্ধক ৮ তোলা, পারা ৪ তোলা (উভয়ের
শোধনবিধি পূর্ববিৎ), রৌপ্য ২ তোলা, স্বর্ণ > তোলা, বৈক্রাস্ত ॥• অর্দ্ধতোলা, মুক্তা ।• সিকিতোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্ঞলী করিবে। প্রস্তুতপ্রণালী, সেবনবিধি ও পথ্যাপথ্যবিধি পূর্ববিৎ। অন্যবিধ—পারদ, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, তাত্র, অভ্র প্রত্যেক > ভাগ ও গদ্ধক ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে ঔষধপ্রস্তুত ও সেবনাদি করিতে হইবে। (ভৈষ্জ্যরুত্বা)

<sup>\*</sup> বিজয়ণভিত ভ তাঁহার মহাভারত সম্বন্ধে বিজ্বত বিবরণ জানিতে হইলে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ৩য় ভাগ ১১০ হইতে ১২৭ পৃষ্ঠা এবং ফলায় সাহিত্য-পরিষদ্ ংইতে প্রকাশিত বিজয়ণভিতের মহাভারতের মুখবদ্ধ দ্রন্তর ।

বিজয়পাল (পুং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি, রাজানক বিজয় পাল নামে থ্যাত। ২ কনোজের একজন রাজা, ১০১৬ সংবতে বিজয়ান ছিলেন।

৩ একজন পরাক্রান্ত চন্দেল্লরাজ, ১০৩৭ খুষ্টাব্দে বিভাষান ছিলেন। [চন্দ্রাব্যয়-রাজবংশ দেখ।]

বিজয়পুর (ক্লী) ভ ব্রহ্মথণ্ড বর্ণিত বঙ্গদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। [বিজয়নগর, বর্গীয় বি' বিজাপুর দেখ।]

বিজয়পূর্ণিমা (স্ত্রী) বিজয়াদশমীর পরবর্ত্তী আশ্বিনী পূর্ণিমা, বঙ্গবাদী হিন্দুমাত্রেই অতি উৎসাহের এই পূর্ণিমাতে সহিত লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকে। যদিও প্রতি মাসে মাসে বুহস্পতিবারে বা কোন শুভদিন দেখিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান আছে এবং তদনুসারে অনেকে পূজাও করিয়া থাকে ; কিন্তু ধনরত্বাধিপতি কুবের উক্ত পূর্ণিমার দিনে পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে ধনরত্নকামনায় এই দিনেই যত্নের সহিত কায়মনো-वाटका नक्षीरमवीत शृका कतिया थाटक। नकटनरे निष्कत অবস্থানুসারে যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া পূজার আয়োজন করে। সম্পন্নলোকমাত্রেই প্রায় প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া ষোড়শোপচারে অতি ধুমধামের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। কিঞ্চিৎ সম্পন্ন লোকের মধ্যে কেহ প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিয়া কেহ বা পট চিত্রিত করিয়া তাহাতে দেবীর পূজা করেন। ইতরলোকমাত্রেই খর্পর (খাপরা বা টাটীর) পৃষ্ঠে চিত্রিত মায়ের মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকে। যাহা হউক এই দিন ব্ৰাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পৰ্য্যন্ত যাব-তীয় হিন্দু যে লোকমাতার আরাধনার জন্ম নিয়ত ব্যগ্র থাকে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই দিবসের প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশের প্রতি হাটবাজারে বহু সংখ্যক খর্পর পৃষ্ঠাঙ্কিত মাতৃমূৰ্ত্তি ও শোলার ফুল ও ঝাড় প্রভৃতি বিজ্ঞীত হইতে দেখা যায়। পূজার দিন গৃহকতা বা কত্রীর সমস্ত দিন নিরমু উপবাদের পর পূজা অন্তে মাত্র নারিকেল জল পান করিয়া জাগরণ ও দ্যুতক্রীড়াদিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতে হয়। কারণ প্রসিদ্ধি আছে যে, ঐ দিন রাত্রিতে লক্ষ্মী বলিয়াছিলেন,— (নারিকেল্জলং পীতা কো জাগর্ত্তি মহীতলে ?) "নারিকেল্জল পান করিয়া আজ কে জাগিয়া আছ ? আমি তাহাকে ধনরত্ন দিব" এবং ধনাধ্যক্ষ কুবেরও নাকি ঐ দিনে ঐরপ অবস্থায় থাকিয়া পূজা করিয়াছিলেন। লক্ষী ঐদিনে এই কথা বলিয়াছেন বলিয়া ঐদিনের নাম "কোজাগর" এবং এই দিনের লক্ষীপূজাকে "কোজাগরী লক্ষীপূপা" বলে। [পূজা এবং অস্থাস্ত ব্ত নিয়ম দির বিবরণ কোজাগর শব্দে দ্রষ্টব্য ]

বিজয়প্রশিস্তি (স্ত্রী) কবি শ্রীহর্ষরচিত থওকাব্যভেদ। ইহাতে রাজা বিজয়দেনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ভাগ (পুং) > জয়াংশ। ২ জয়লাভ।

বিজয় ভৈরব তৈল ( ক্লী ) আমবাত রোগে ব্যবহার্য্য পকতৈল।
ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এই,—পারা, গন্ধক, মনছাল ও হরিতাল,
প্রত্যেক দ্রব্য ২ তোলা পরিমাণ লইয়া কাঁজিতে পেষণাস্ত্রে
তদ্ধারা একথণ্ড সক্ষবস্ত্র লিশু করিবে। পরে উহা শুক্ষ করিয়া
বাতির ন্থায় পাকাইবে অথবা কোন একটা লোহশলাকায়
বাতির ন্থায় জড়াইবে। অতঃপর ঐ বাতি তৈলাক্ত করিয়া
তাহার নিয়ভাগে একটা পাত্র রাথিয়া উর্জভাগ প্রজ্জলিত করিবে
এবং তথায় ক্রমে ক্রমে বর্ত্তিনিঃশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায়
আস্তে আস্তে তৈল দিতে থাকিবে; ঐ তৈল পক হইয়া ক্রমশঃ
অধোভাগন্থ পাত্রে সঞ্চিত হয়। এই পকতৈল মর্দ্দন করিলে
প্রবল বেদনা, একাক্ষবাত ও বাহুকম্প প্রভৃতি বিবিধ বাতরোগ
প্রশমিত হয়। এই তৈল ছয়ের সহিত এ৪ বিন্দু মাত্রায় পান
করিতেও দেওয়া বায়।

বিজয় ভৈরব রস (পুং) কাসরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী এই,—পারদ, গন্ধক, লোহ, বিষ, অল্ল, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, মুখা, এলাচ, পিপুলমূল, নাগেশ্বর, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, চিতামূল, শোধিত জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক এক এক তোলা এবং গুড় হ তোলা একক্র মিশ্রিত করিরা উত্তমরূপ মর্দ্দন করিবে। পরে তেঁতুলের আটির গ্রায় ইহার এক একটী বটী প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কাস, খাস, অজীর্ণ ও অন্যান্ত রোগ উপশ্যিত হইয়া থাকে।

বিজয়তৈ রব রস, কুঠরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী —
উর্দ্ধ পাতিত যন্ত্রে সপ্ত দোষ নির্দ্ধুক্ত পারদ মন্ত্রপৃত করিয়া মৃন্ময়
কটাহে এবং কুমাণ্ডের রসে বা তৈলাদিতে দোলাযন্ত্রে সাতবার পরিশোধিত পারদের দিগুণ হরিতাল এবং কৈবর্ত্তমুক্তকের রম্ম ও বিল্টার রস মৃক্তিপূর্ব্বক দিয়া পারদ ও হরিতালের দিগুণ পলাশ ভত্ম প্রদান করিবে। অনস্তর বিল্টার রসে সমুদয় ড্বাইয়া পোস্তের রসে পুনঃ আপ্লৃত করিবে এবং যত্ত্র-পূর্বক শালকাপ্রের জালে চবিবশ প্রহর পাক করিয়া শীতল হইলে কাচ পাত্রে রাখিয়া দিবে। মধু ও জ্বল, নারিকেল, জিন্দিনী কাথ বা মধু ও মৃতার রস অন্তমানে চার রতি হইতে সেবনাভ্যান করিয়া প্রতি দিবদ এক এক রতি বৃদ্ধি করিবে। ইহাতে বাতরক্ত, আম, সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, অম্পত্তি, বিক্ষোট, মস্থরিকা ও প্রদর রোগ নাশ হয়। মৎস্ত, মাংস, দ্বি, শাক, অম্ল ও লক্ষা থাওয়া নিষিদ্ধ।

বিজয়নন্দিরগড়, রাজপুতনার ভরতপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গড়। এথানে ভরতপুরের পূর্বতন রাজগণ বাস করি-তেন। এখন বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত। বিজয়মর্দলে (পুং) বিজয়ার মর্দলঃ। চকা, চলিত জয়চাক।
বিজয়মল্ল (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।৭৩২)
বিজয়মালিন্ (পুং) বণিক্ভেদ। (কথাস° ৭২।২৮৪)
বিজয়মিত্র (পুং) কম্পনাধিপতি সামস্তরাজভেদ।

(রাজতর<sup>°</sup> ৭। ৩৬৬)

বিজয়রক্ষিত, মাধবনিদানের প্রাসিদ্ধ টীকাকার। বিজয়ুরুস (পুং) অজীর্ণরোগের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী এই—পারা, গন্ধক ও সীসা প্রত্যেক ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া অগ্রে পারদ ও দীস মিশ্রিত করিবে, পরে উহা গন্ধকের সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে করিতে কজ্জলাত হইলে তাহার সহিত যবক্ষার, সাচীক্ষার ও সোহাগার থৈ প্রত্যেক ৮ তোলা এবং **म्भग्नी (विच्नुन, म्मानाहान, गांहाजी, भांतनी, ग्रिगाजी,** শালপানি, পিঠানী, বুহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর) ও সিদ্ধিচূর্ণ, প্রত্যেকের ৪০ তোলা মিশাইয়া প্রথমে উক্ত দশমূলীর কাথে ভাবনা দিবে, পরে যথাক্রমে চিতামূল, ভূঙ্গরাজ ও সজিনার মূলের ছালের রসঘারা পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া একটা হণ্ডিকা বা ভাণ্ডমধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থায় রাখিয়া একপ্রহরকাল পর্য্যন্ত পুটপাকবিধানে পাক করিতে হইবে। পাকানন্তর ঔষধপাত্র শীতল হইলে তাহা হইতে ঔষধগ্রহণ করিয়া উহা আদার রুসে মৰ্দ্দন করিয়া রাখিবে। ইহা হইতে ৩ কি ৪ রতি প্রমাণ ঔষধ লইয়া পানের রদের সহিত সেবনীয়।

বিজয়র†ঘব, একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। অসম্ভবপত্র, শতকোটী-মণ্ডন, যজপবিচার প্রভৃতি সংস্কৃত পুস্তিকা ইহার রচিত।

বিজয়রাঘব গড়, মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের অন্তর্গত একটা ভূভাগ। উত্তরে মাইহার, পূর্ব্বে রেবা এবং পশ্চিমে মুরবারা তহসীল ও পঞ্চারাজ্য। ভূপরিমাণ প্রায় ৭৫০ বর্গমাইল। পূর্বে এইস্থান একজন সামস্তরাজের অধীন ছিল। সিপাহীবিদ্রোহের সময় রাজবংশধর বিদ্রোহাচরণ করায় তাঁহার রাজ্য বাজেয়াপ্ত হয়। এই ভূভাগ কৃষি প্রধান। এখানে লৌহ পাওয়া য়য়।

বিজয়রাজ, গুজরাতের চালুক্যবংশীয় একজন রাজা ; বুদ্ধবর্ম-রাজের পুত্র। ইনি ৩৯৪ কলচুরি সংবতে রাজত্ব করিতেন।

বিজয়রাম আচার্য্য, পাষওচপেটিকা ও মানসপুজন নামক সংস্কৃত গ্রন্থপেতা। চতুর্ভুজাচার্য্যের শিষ্য।

২ মন্তরত্বাকর নামক তান্ত্রিক গ্রন্থরচয়িতা।

বিজয়লক্ষ্মী (পুং) বিজয় এব লক্ষীঃ। বিজয়রূপ লক্ষ্মী, বিজয়রূপ সম্পদ্।

বিজয়বৎ ( ত্রি ) বিজয় অস্তার্থে মতুপ্ মন্ত ব। বিজয়যুক্ত, বিজয়ী, বিশিষ্ট জয়যুক্ত। স্তিয়াং ভীষ্।

বিজয়বর্মা (পং) একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি।

বিজয়ে বেগ (পুং) বিভাধরভেদ। (কথাস° ২৫।২৯২০)
বিজয় শক্তি, একজন পূর্বতন চন্দেল্লরাজ। [চন্দ্রাক্রের দেখ।]
বিজয় জ্রী (স্ত্রী) বিজয় এব শ্রীঃ। বিজয়লক্ষী, বিজয়শোভা।
বিজয় সপ্তমী (স্ত্রী) বিজয়াখ্যা সপ্তমী। বিজয়াসপ্তমী, রবিবারযুক্ত শুক্লা সপ্তমী। (হরিভক্তিবি°)

বিজয়সিংহ, > মেবারের একজন রাণা। [মেবার দেখ।]

২ কলচুরিবংশীয় একজন রাজা। গয়কর্ণের পুত্র।

ত হর্ষপুরীয়গচ্ছের একজন প্রাদিদ্ধ জৈনাচার্য্য। ইনি বছ জৈন গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইহারই শিষ্য প্রাদিদ্ধ চন্দ্রস্থার। বিজয়সিংহল, সিংহলদ্বীপের প্রথম আর্যান্পতি। মহাবংশ নামক পালি ইতিহাসে লিখিত আছে, বঙ্গাধিপের গুরুসে কলঙ্গরাজকন্তার গর্ভে স্বপ্পদেবী (স্পদেবী) নামে এক অতি রপসী রাজকন্তা জন্মে। বয়োর্দ্ধির সহিত সেই রাজকন্তার স্থেছিছাও কিছু বাড়িয়া উঠে। এমন কি তিনি একদিন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া ছল্মবেশে সার্থবাহের সহিত মগধাভিমুখে চলিলেন। লালের (রাঢ়দেশের) জঙ্গলে একটা সিংহ সেই পথিকদিগের উপর পড়িল। সকলেই প্রাণ লইয়া রাজকন্তাকে ফেলিয়া পলাইল। সিংহ রাজকন্তাকে লইয়া নিজ গুহায় প্রবেশ করিল। সিংহর সহবাসে রাজকন্যার গর্ভ হইল, যথাকালে একটী পুত্র ও একটী কন্তা জন্মিল। পুত্রের নাম সীহবাছ (সিংহবাহু) ও কন্তার নাম সীহসীবলি (সিংহশ্রীবলী)।

সিংহবাহু বিজনে সিংহকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়া কালে রাঢ়দেশের অধিপতি হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয় ও মধ্যমপুত্রের নাম স্থমিত্ত (স্থমিত্র)। বিজয় অবাধ্য ও প্রজা-পীডক এবং তাঁহার সঙ্গিগণও অতি মন্দপ্রকৃতির ছিলেন। রাঢ়বাসী জনসাধারণ বিজয়ের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রে হইল এবং সকলে দিংহবাহুর নিকট অভিযোগ করিল। এইরূপ তৃতীয় বার পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে রাঢ়পতি বিজয় ও তাঁহার সঙ্গিণকে মন্তকার্দ্ধ মুড়াইয়া নৌকায় চড়াইয়া সাগরে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। বিজয় ও তাঁহার সাতশত অনুচর জাহাজে করিয়া মহাসমুদ্রে গিয়া পড়িলেন। অপর এক জাহাজে তাঁহাদের স্ত্রী ও তৃতীয় জাহাজে তাঁহাদের পুত্রগণও চলিল। যেখানে পুত্রগণ উপস্থিত ছইল, সেই স্থান नाग बीप, राथात जीगण भौछिन, रमरे सान मरहक वरः যেস্থানে বিজয় প্রথম নামিয়াছিলেন, সেই স্থান স্বপ্লারকপট্রন ( সুর্পারকণত্তন )। সুর্পারকে অধিবাদিগণের শত্রুতার ভয়ে বিজয় জাহাজে উঠিয়া পুনরায় যাতা করিলেন। এবার তাম-পণীদ্বীপে আসিয়া উঠিলেন। যেদিন বিজয় উক্ত দ্বীপে অবতরণ करत्न, (मरे मिनरे वृह्मत्र निर्काण ( ८८० थु: शूर्काक ) रहा।

এ সমরে তামপ্রণীদ্বীপে যক্ষিণীর রাজত্ব। বিজয় সাহস ও কৌশলে যক্ষিণীরাণী কুবেণিকে বশীভূত করিয়া তামপ্রণীর অধীশ্বর হইলেন। বিজয়ের পিতা সিংহবাছ সিংহবধ করায় তাঁহার বংশধরগর 'সীহল' (সিংহল) নামে খ্যাত হন। বিজয়সিংহল তামপ্রণীদ্বীপে রাজত্ব করিলে তাঁহার নামানুসারে ঐ দ্বীপ 'সীহল' (সিংহল \*) নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

বিজয় সিংহলপতি হইয়া পাণ্ড্যরাজকন্তার করপ্রার্থী হইয়া পাণ্ড্যদেশে দূত পাঠাইয়া দেন। সিংহলাধিপের প্রার্থনায় পাণ্ড্য-রাজ আপন প্রিয় হৃহিতাকে অর্পণ করেন। সেই পাণ্ড্যরাজকন্তার সহিত বহু নরনারী সিংহলে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিল।

বিজ্ঞরের বৃদ্ধ বয়সেও পুত্রসস্তান না হওয়ায় তিনি অনুজ্ স্থানিত্রের নিকট তাঁহার রাজ্যগ্রহণ করিবার জন্ম সংবাদ প্রেরণ করেন। এ সময়ে স্থানিত রাচ্দেশের অধিপতি। তাঁহার পুত্র সন্তানও হইয়াছিল। তিনি জ্যেষ্ঠলাতার অভিপ্রায় গুনিয়া আপনার কনিষ্ঠ পুত্র পাঞ্বাদদেবকে সিংহলে প্রেরণ করেন। পাঞ্বাদদেবের পোঁছিবার পূর্কেই বিজয় ৩৮ বর্ষ রাজত্বের পর কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পাঞ্বাদদেব গিয়া জ্যেষ্ঠ-তাতের সিংহাদনে অভিষক্ত হইলেন।

বিজয়সেন, বঙ্গের সেনবংশীর একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রধান নরপতি। রাজসাহী জেলায় গোদাগড়ী মহকুমার অন্তর্গত দেওপাড়া নামক গ্রাম হইতে মহাকবি উমাপতিধররচিত মহারাজ বিজয়সেনের এক বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, এই প্রশস্তিতে বর্ণিত হইয়াছে—

যে বীরসেনাদির কীর্ত্তি ব্যাসের মধুময়ী লেখনীতে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সেনবংশে সামস্তসেনের জন্ম। কর্ণাটে
সামস্তসেনের বীরত্ব প্রকাশিত। বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাতটয়্থ
বৈধানসনিবেষিত অরণ্যাশ্রম সেবা করেন। তৎপুত্র একাঙ্গবীর
হেমন্তসেন, ইনিও একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। এই হেমন্তসেনের ঔরসে যশোদেবীর গর্ভে মহারাজ বিজয়সেনের জন্ম।
তাঁহার ভুজতেজে নাজদেব, রাঘব, বর্দ্ধন ও বীর প্রভৃতি
মহাবীরগণের দর্পচূর্ণ এবং গৌড়, কামরূপ ও কলিঙ্গপতি পরাজিত হইয়াছিলেন। শ্রোত্রিয় বা বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণ তাঁহার
নিকট এত প্রভূত ধনলাভ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহাদের পত্নীগণ নাগরিকদিগের নিকট মুক্তা, মরকত কাঞ্চনাদি
অলঙ্কার পরিতে শিথিয়াছিলেন। বিজয় কথন যজ্ঞসাধনে বিরত
হন নাই। তিনি আকাশস্পর্শী প্রস্থায়েশ্বর (হরিছর) মন্দির ও

তাহার সম্মুথে একটা জলাশয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবসেবার জন্ম শত স্থলরীবালা নিযুক্ত করেন।

মহারাজ পরম ধর্মজ ত্রিবিক্রম (হেমস্ত ) কাশীপুরীসমীপে বাস করিতেন। বেথানে গঙ্গাদলিল-সংস্পর্দে পবিত্রা সাধুজনতারিণী স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভপ্রদা স্বর্ণরেথা নদী প্রবাহিত, সেই স্থানবাসী মহীপাল ত্রিবিক্রম মহিয়ী মালতীর গর্ভে বিজয়সেননামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেননামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। কালে মহামতি বিজয়সেন সেই পুরে রাজা হন। পূর্ণচল্লের ন্থায় কান্তিমতী বিলোলা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে তাঁহার মল্ল ও শ্রামল নামে হুই পুত্র জরে। মল্ল পৈতৃক রাজ্যে থাকিয়াই খ্যাতিলাভ করেন। শ্রামল এদেশে (বঙ্গে) আসেন। তিনি গৌড়দেশবাসী ও বঙ্গবাসী প্রধান শক্রগণকে পরাজয় করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।" \*

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে,—৯৯৪ শকে ( অর্থাৎ ১০৭২ খুষ্টাব্দে ) শ্রামল পূর্ব্ববঙ্গের সিংহাদনে অভিষিক্ত হন। † কিন্তু আমরা দেওপাড়ার প্রায়েশ্বরলিপি হইতে জানিয়াছি যে, মহারাজ বিজয়সেন নাভ্যদেবকে পরাজয় করেন। এই নান্যদেব ১০১৯ শকে ( ১০৯৭ খুষ্টাব্দে ) রাজত্ব করিতেন। এ অবস্থায় বৈদিক কুলগ্রন্থে যে শ্রামলের অভিষেককাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাই আমরা বিজয়সেনের গৌড়রাজ্যাভিষেক কাল বিলিয়া মনে করি।

- \* "ত্রিবিক্রমমহারাজ সেনবংশসমূভবং।

  আসীৎ পরমধর্মজ্ঞঃ কাশীপুরীস্থীপতঃ।

  অর্পরেধা নদী যত্র স্বর্ণয়স্ময়ী শুভা।

  অর্পরাসালিলে পূতা সন্নোকজনতারিণী।

  অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।

  আয়ুজং জনয়ামাস নায়া বিজয়সেনকং॥

  আসীৎ সএব রাজা চ ভত্র পুধাং মহামভিঃ।

  পত্নী তক্ত বিলোলা চ পূর্বচক্রসমন্থাতিঃ।

  স্তিরাং তক্তাং হি পুত্রো দ্বৌ মরক্তামলবর্মকৌ।

  স এব জনয়ামাস কোণীরক্ষকরাবুভৌ॥

  মরস্তবৈব প্রথিতঃ আমলোহত্র সমাগতঃ।

  জেতুং শক্রপণান্ সর্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ॥

  বিজিত্য রিপুশার্ক্লিলং বঙ্গদেশনিবাসিনং।

  রাজাসীৎ পরধর্মজ্যো নায়া আমলবর্মকং।" ( ঈবর বৈদিক)
- † "আদীদ্ গোড়ে মহারাজঃ শ্রামলো ধর্মতৎপরঃ।

  শ্রেচণ্ডাশেষভূপালৈরর্জিতঃ দ মহীপতিঃ॥

  বেদ এহগ্রহমিতে দ বভূব রাজা

  গৌড়েখরো নিজবলৈঃ পরিভূষ শত্রু ।

  শুরাষ্য়াভিমদান্ বিজিতান্তরাম্মা

  শাকে পুনঃ শুহভিথৌ বিজয়স্ত হতুঃ॥"

<sup>\*</sup> মহাবংশে সিংহলের এরূপ নামকারণ বণিতৃ হইলেও তাহার ঘত্পূর্বে বে এই স্থান সিংহল নামে থ্যাত ছিল, মহাভারত হইতে তাহার প্রমাণ পাই। [সিংহল দেখ।]

অনেকে সামস্তদেন হইতেই গোড়ে সেনরাজ্যারস্ত এবং বরেক্সভূমে বিজয়সেনের জন্মস্থান বলিয়া করনা করেন, কিছ একথা ঠিক নহে। বিজয়সেনের পুত্র স্থানিদ্ধ বলাগসেন-স্বরচিত অভ্তুতসাগরে বিজয়সেনকে গোড়ের প্রথম সেনাধিপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার দানসাগর হইতে জানা যায় যে, বিজয়সেনই বরেক্তে প্রথম রাজা ইইয়াছিলেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতেও—"গোড়েক্তমজ্বদপাক্তকামরূপ-

ভূপং কলিঙ্গমপি যন্তরসা জিগায়।"(২০ শ্লোক)
ইত্যাদি বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বিজয়সেদ গৌড়পতিকে
বিশেষরূপে বিদলিত করিয়াছিলেন। বান্তবিক গৌড়ের পাল
নুগতিকে পরাজয় করিয়া বিজয়সেনই সেনবংশে প্রথম গৌড়েশ্বর
ইইয়াছিলেন। গৌড়-জয়ের পূর্ব্বে তিনি স্বর্বরেখা নদীতীরবর্ত্তী
কাশীপুরী (মেদিনীপুর জেলাস্থ বর্তমান কাশীয়াড়ী) নামক
গৈতৃক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিজয়সেন গোড় জয় করিয়া প্রহামেশর-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখন সেই প্রাচীন মন্দিরের নিদর্শন নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি প্রস্তররাশি সেই স্থানে পড়িয়া আছে। ঐ স্থানের অর্থাৎ দেওপাড়ার নিকট এখনও বিজয়নগর ও বিজয়পুর নামক স্থান দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, ঐ স্থানে এক সময়ে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল, এখন সামাস্ত গ্রামে পরিণত।

বিজয়দেন বৈদিকভক্ত ছিলেন। তাঁহার সময় বৈদিকধর্মের পুনরভাগর হয়। কায়স্থকুলগ্রন্থে ইনি ২য় আদিশুর বলিয়া পরিচিত। ইনি কুরঙ্গেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে ৯৯৪ শকে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সময় বঙ্গজ দক্ষিণরাট্রীয় কায়স্থগণের ঘোষ-বস্থ-গুহু মিত্রাদির পঞ্চ বীজপুক্ষও এদেশে আগমন করেন।

[ সেনরাজবংশশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য।]
বিজয়া (স্ত্রী) তিথিবিশেষ। এই তিথি বিজয়াদশমী নামেও
খ্যাত। [দশমীকৃত্য হুর্গাপূজা ও বিজয়াদশমী শব্দে দ্রপ্টব্য।]
২ উমাস্থী। ইনি গোত্মের ক্সা।

"তামাগতাং সতী দৃষ্ট্বা জয়ামেকামুবাচ হ।
কিমর্থং বিজয়া নাগাজ্জয়স্তী চাপরাজিতা ম
সা দেব্যা বচনং শ্রুত্বা উবাচ প্রমেশ্বরীং।
গতা নিমন্ত্রিতাঃ সর্বামথে মাতামহন্ত তাঃ।
সমং পিত্রা গৌতমেন মাত্রা চাপাত্ররাধয়া॥" (বামনপু° ৪ অ°)
কালিকাপুরাণেও উক্ত বিবরণের উল্লেখ দেখা যায়। ৩
বিশ্বামিত্র সমারাধিত বিভাবিশেষ। বিশ্বামিত্র এই বিভার উপাসনা
করেন। শেবে তাড়কা প্রভৃতি রাক্ষদদিগের সংহারের জন্ত
তিনি রামচন্ত্রকে এই বিভা শিখাইয়াভিলেন—

"বিভামথৈনং বিজন্নাং জন্ধাঞ্চ রক্ষোগণং ক্লিপ্নুমবিক্ষতাত্মা।
অধ্যাপিপদ্গাধিসতো যথাবনিঘাতন্মিয়ান্ যুধি যাতুধানান্॥"
(ভটি ২।২১)

৪ ইগা। (হেমচন্ত্র) দেবীপুরাণে লিখিত আছে, হুর্গা একসময় প্রানামক হর্কৃত্ত অস্থ্ররাজকে নিহত করেন, সেই অহা তদবধি জগতে তিনি বিজয়া নামে অভিহিতা হন।

"বিজিত্য পল্পনামানং দৈত্যরাজ্ঞং মহাবলম।

বিজয়া তেন সা দেবী লোকে চৈবাপরাজিতা। (দেবীপু°৪২ অ°)

বেমতার্যা। ৬ হরীতকী। (জটাবর) ৭ বচ। (রত্নমালা)

৮ জয়ন্তী। ৯ শেফালিকা। ১০ মঞ্জিচা। ১১ শমীভেদ।

১২ গণিয়ারী। (রাজনি°) ১৩ স্থাবরবিধান্তর্গত মৌল বিষতেক।

১৪ সাবিদ্ধ্য গিরিজ্ঞা। ১৫ আনন্দভৈরবী বটী। ১৬ দন্তীবৃক্ষ।

১৭ নিগু গ্রী, নিষিন্দা। ১৮ বচ। ১৯ শ্বেতবচ। ২০ নীলীবৃক্ষ।

২১ বেড়েলা। ২০ নীলদ্র্মা। ২৩ মাদক দ্রব্য বিশেষ। চলিভ

সিদ্ধি বা ভাঙ্। ইহার পর্যায়—ত্রৈলোক্যবিজয়া, ভঙ্গা, ইন্দ্রাসন,

জয়া, (শক্ষচ°) বীরপত্রা, গঞ্জা, চপলা, অজয়া, আনন্দা, হর্ষিণী।

ইহার গুণ—কটু, কয়ায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাতক্ষম্ম, সংগ্রাহী, বংক্প্রদা, বল্যা, মেধাকারী ও শ্রেষ্ঠ দীপন। (রাজনি°) ভারপ্রকাশের

মতে ইহা কুর্চনাশেও সমর্য। রাজ্বল্লত এই বিজয়ার গুণ সম্বন্ধে

একটী কুন্দর কবিত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"জাতা মন্দরমন্থনাজ্জলনিধৌ পীযুষরপা পুরা ত্রৈলোকো বিজয়প্রদেতি বিজয়া শ্রীদেবরাজপ্রিয়া। লোকানাং হিতকামারা ক্ষিতিতলে প্রাপ্ত। নরৈ: কামদ मृद्यां ज्यविना गर्यक्र नि रियः (मिविषा मर्द्याना ॥" (ताक्रवञ्च छ) ২৪ অষ্ট মহাদাদশীর অন্তর্গত দাদশী বিশেষ। ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, শুক্লপক্ষীয় ঘাদশীর দিনে প্রবণা নক্ষত্র হইলে ঐ দিন অতি পুণাজনক হয় এবং সেই দাদশী বিজয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই পুণ্য তিথির দিনে স্নান করিলে সর্বাতীর্থ ম্বানের ফল এবং পূজার্জনায় একবর্ষব্যাপিনী পূজার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাতে একবার জপ করিলে সহস্রবার জপের ফল হয় এবং দান, ব্রাহ্মণভোজন, হোম, স্তোত্রপাঠ কিংবা উপবাস সহস্র গুণে পরিণত হইয়া থাকে। এই বিজয়া-দাদশ্বর মাহান্তা বাস্তবিকই চমৎকার'। এই তিথিতে ত্রত করি-বার বিধি আছে। হরিভক্তিবিলাদে এই দ্বাদশী ব্রতের বিধি এই-ক্রপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ গুরু প্রণাম করিয়া তৎপরে সঙ্কল্ল করিবে। । এই সঙ্কল্পের একটা বিশেষ মন্ত্র আছে; বথা---

 <sup>&</sup>quot;বদা তু শুক্রবানখাং নক্ষত্রং প্রবণং ভবেৎ।
 তদা সা তু'মহাপুণা। বাদনী বিজয় খৃতঃ।

"দ্বাদগুহং নিরাহারঃ হিস্বাহমপরেহহনি। ংভাক্ষ্যে ত্রিবিজ্ঞমানন্ত শরণং মে ভবাচ্যুত॥"

পরে ব্রতী সোপবীত কলস স্থাপন করিবে। ঐ কলসের উপর তান্র বা বৈণব পাত্র বিস্থাস করিতে হইবে এবং তহপরি উপাস্তদেবকে স্থান করাইয়া স্থাপন করিবে। এই দেবমূর্ত্তি স্থবর্ণ নির্মিত হইবে এবং ইহার করে শর ও শার্ক বিরাজ করিবে। তৎপরে দেবপ্রতিমাকে শুক্রচন্দন, শুক্রবসন এবং পাছকা ও ছত্র প্রভৃতি নিবেদন করিয়া দিবে। ইহার পর সেই দেবমূর্ত্তির শিরে বাস্থদেবায় নমঃ, মুথে প্রীধরায় নমঃ, কঠে কৃষ্ণায় নমঃ, বহুতে শস্ত্রাম্রধারিণে নমঃ, কক্ষে ব্যাপকায় নমঃ, উদরে কবীশায় নমঃ, মেচ্ছে ত্রৈলোক্যজননায় নমঃ, জঘনে স্ব্রাধিপতয়ের নমঃ এবং পদে স্ব্রাম্থানান্তে নিয়োক্ত ময়ে অর্থা-সমর্পণ করিবে। তৎপরে অর্থ্যস্থাপনাত্তে নিয়োক্ত ময়ে অর্থা-সমর্পণ করিবে; যথা—

"শৃত্যচক্রগদাপদ্মশাঙ্গ শরবিভূষিত। গুহাণার্ঘ্যঃ ময়া দত্তং শাঙ্গ পাণে নমোহস্ত তে॥"

অর্ঘ্যাননের পর যথাশক্তি ধূপ দীপ ও নৈবেন্ত দান করিবে। নৈবেন্ত সম্বন্ধে কথিত আছে যে, প্রধানতঃ স্বত্তপক নৈবেন্তই নিবেদন করিবে। এইরূপে নৈবেন্ত দানের পর তামূলাদি নিবেদন করিয়া দিবে। অনন্তর সেই রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাত্তে স্নান করিয়া দেবার্চনার পর পুষ্পাঞ্জন্ধি দান করিবে। পরে নিমাক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে; যথা—

. "নমন্তে অস্ত গোবিন্দ বুধশ্রবণসংজ্ঞক। অঘোরং চাক্ষয়ং কড়া সর্ব্বসেখ্যপ্রদোভব॥"

তন্তাং স্নাতঃ দক্তিথি স্নাতো ভবতি মানবং।

শশ্বুজা বৰ্ধপূজায়াঃ দফলং ফলমশ্বুতে ।

একজপ্যাৎ সহস্ৰস্ত জপ্তস্তাগ্ণোতি দংকলম্।

দানং সহস্ত্তণিতং তথা বৈ কিপ্ৰভোজনম্ ।

হোমস্ত্ৰোপ্ৰাস্চ সহস্ত্তণিতো ভবেং।" ( ব্ৰহ্মপু• )

\* "অথ ব্রতবিধিঃ— আদৌ গুরুং নমস্কত্য ততঃ সকলমাচরেৎ। শরশার্জ ধরং দেবং সৌবর্ণং রচয়েজ্রামূ ॥"

সকল্পমন্ত্রো যথা—
নিরাহারঃ স্থিত্তাহমপরেইইনি ।
ভাক্ষ্যে ত্রিবিক্রমানস্ত শরণং মে ভবাচ্যুত ॥
সোপবীতস্ত কলসং পূর্ববিৎ স্থাপরেম্বৃতী।
পাত্রং তত্রপরি অসেতাত্রং বৈশ্বমেব ধা ॥
ভত্রোপবেশু স স্নাপ্য দেবং বিশদচন্দনৈঃ।
আলিপ্য শুদ্রং বসনং দদ্যাৎ ছত্রঞ্চ পাত্রকে ্ব
নাহদেবায়েতি শিরঃ শ্রীধরায়েতি বৈ মুখম ।

কুক্ষায়েতি চ কণ্ঠং বৈ বৃক্ষঃ শ্রীপত্তরে ইতি 🖟

প্রার্থনার পর দেবোদেশে পুনরায় অর্থাদান ও তদীয় সন্তোষ বিধান এবং পরে ব্রাহ্মণভোজন ও পারণ আচরণ। ইহাই বিজয়াব্রভের বিধি।

হরিভজিবিলাস মতে, ভাদ্রমাসের বুধবারে এই বিজয়াব্রভ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইলে মাহাত্মাত্রলনায় ইহা সর্বব্রভ অপেকা শ্রেষ্ঠ হইবে, সন্দেহ নাই।\*

১৫ সহদেবপত্নী। সহদেব মদ্ররাজ ত্মাতিমানের ত্হিতা বিজয়াকে স্বয়ম্বরে বিবাহ করেন, তাঁহার গর্ভে এক পুত্র হয়। তাহার নাম স্থহোত্র। (মহাভারত ১১৯৫।৮০)

১৬ পুরুবংশীর ভূমন্তার পত্নী। ভূমন্তা বিজয়া নামী দাশার্ছ নন্দিনীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিজয়ার গর্ভে স্কহোত্র নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। (মহাভা° ১৮১৫।৩৩)

১৭ মাক্রাজপ্রদেশের একটা গিরিসঙ্কট। ১৮ স্থাত্তি-পর্বতোদ্ববা একটা নদী। (স্থাত্তিখ০)

বিজয়।দশমী (স্ত্রী) চাক্রাখিনের শুক্রাদশমী। এই দশমী তিথিতে ভগবতী তুর্গাদেবীর বিজয়োৎসব হয়। এইজন্ম ইহাকে বিজয়াদশমী কহে। এই দিন রাজগণের বিজয়ের জন্ম যাত্রা করিবার বিধি আছে। এই যাত্রা দশমীতিথির মধ্যে করিতে হইবে, যদি কোন রাজা দশমী উল্লন্ড্রন করিয়া একাদশী তিথিতে যাত্রা করেন, তাহা ছইলে সম্বংসরের মধ্যে তাহার কোমস্তলে জয় হইবে না। যদি কেহ স্বয়ং যাত্রা করিয়া রাথিবেন। তাহা হইলে পঞ্চাাদি অস্ত্রশস্ত্রের যাত্রা করিয়া রাথিবেন।

শস্ত্রান্ত্রধারিণে বাহু কক্ষে চ ব্যাপকার চ। ক্বীশায়োদরং মেঢ্ং ত্রৈলোক্যজননায় চ ! कवनः ठार्फाराम् विदान् नर्काधिशाज्या देखि । সর্ববাত্মনে ইতি পদামেবমঙ্গানি পূজয়েৎ ॥ শঙ্খচক্রগদাপন্ম-শাঙ্গ শরবিভূষিত। গৃহাণাৰ্ঘ্য: ময়া দত্তং শান্ধ পাণে নমোহস্ত তে 💰 ইত্যর্ঘাং পূর্ববৎ কৃত্বা ধূপদীপো সমর্প্য ह। যুতপকপ্রধানানি নৈবেদ্যানি নিবেদয়েৎ 🖟 তামূলাদীনি দ্বাথ কুকা জাগরণং নিশি। পাতঃসামার্চায়েকেশং পুষ্পাঞ্জলিমথাত্রবীৎ ॥ नमस्य जल्र भाषिक तूध्यवगमः क्रकः। অহোরং চাক্ষয়ং কুজা সর্ব্বদৌখ্যপ্রদোভব ॥ ইতি প্ৰাৰ্থা ততঃ দৰ্কাং দম্বা চাৰ্ঘাং প্ৰতোষা হি ৷ শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িতা হৃথং পারণমাচরেৎ ॥ ভাজে মাসি বুধস্তাঙ্গি যদি ভাষিজয়া ব্ৰত্ম ৷ ছদা সর্বাবতেভাাইশু সাহান্য্যমতিরিচাতে ॥" নাটা 📑 🗆 🚉

( হরিভাক্তিৰি ় ২০ বিলাস্ )

ক্ষলে বিজয়াদশনী তিথির মধ্যেই নিজে বা থজাাদির যাত্রা বিশেষ আবশ্যক।

"দশমীং যঃ সমালজ্যা প্রস্থানং কুকতে নূপঃ।
তক্ত সম্বংসরং রাজ্যে ন কাপি বিজয়ো ভবেং ॥"
অশক্তৌ থজাাদিযাত্রামাহ রাজমার্ততঃ—
"কার্য্যবশাৎ স্বর্মগমে ভূভর্তুঃ কেচিদাহরাচার্যাঃ।
ছত্রায়ুধাছমিষ্টং বৈজয়িকং নির্মান কুর্যাৎ॥" (ভিথিতত্ব)
দশমী তিথিতে দেবীর যথাবিধানে পূজা করিয়া বলিদান
করিতে নাই, দশমীতে দেবীর উদ্দেশে বলি দিলে দেই রাষ্ট্র

শিশসাং দীরতে যত্র বলিদানন্ত মানবৈঃ।
তদ্রাষ্ট্রং নাশমায়াতি মরকোপদ্রবৈঃ স্ফুটম্॥" (ভিথিতত্ত্ব)
এই ভিথিতে নীরাজনের পর জল, গো এবং গোষ্ঠসনিধি
ভূমিতে থঞ্জন দেখিলে, এই সম্বন্ধ একটু বিশেষত্ব আছে যে,
শুভন্থানে থঞ্জন দেখিলে মঙ্গল এবং অশুভন্থানে থঞ্জন দেখিলে
অমঙ্গল হয়। পদ্ম, গো, গজ, বাজী ও মহোরগ প্রভৃতি
শুভন্থানে দেখিলে সম্বংসর মঙ্গল এবং ভন্ম, অস্থি, কাঠ, তুয়,
লোম ও ভূণাদি অশুভন্থানে দেখিলে অশুভ হইয়া থাকে। যদি
অশুভন্থান দর্শন হয়, তাহা হইলে দেবতাব্রাহ্মণপূজা, সর্ক্বে বিধিজলমান ও শান্তি করা আবিশ্রুক। \*

থঞ্জনদর্শনকালে নিমোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া প্রণাম করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ অশোকশ্চ বিশোকশ্চ নন্দীশঃ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ।
শঙ্কাত্ত্যে মণিগ্রীবঃ স্বস্তিকগ্নোপারাজিতঃ।
থঞ্জনায় নমস্কভ্যং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায় চ।
নীলকগায় ভদ্রায় ভদ্ররপায় তে নমঃ।

 ভক্তং দেহি মে ভক্রমাশাং পূরন্ন পূর্বক।
স্বস্তিকোহিদ কুরু স্বস্তি থঞ্জরীট নমোহস্ত তে ॥
নারায়ণশরীরোখ সংবৎসরশুভপ্রদ।
নীলকণ্ঠ মহাদেব থঞ্জরীট নমোহস্ত তে ॥
বাহ্যদেব স্বরূপেণ সর্ব্বকামফলপ্রদ।
পৃথিব্যামবতীর্ণোহিদি থঞ্জরীট নমোস্তহন্তে ॥
দং যোগ্যুক্তো মুনিপূত্রকন্তমদৃশুতামেষি শিখোলগমেন।
দং দৃশ্যদে প্রাবৃষি নির্গতায়াং দং থঞ্জনাশ্চর্য্যময়ো নমস্তে ॥
(বর্ষক্রিয়াকৌমুদী)

এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। প্রবাদ আছে যে, এই দিন যাত্রা করিয়া থাকিলে সংবৎসর মধ্যে আর যাত্রা করিতে হয় না। ঐ যাত্রাই সকল স্থলে শুভ হইয়া থাকে। এই জন্ম অনেকে দেবীর নিরঞ্জনের পর ঐ বেদীর উপর বসিয়া তুর্গানাম জপ করিয়া যাত্রা করিয়া থাকে।

হুর্গোৎসবপদ্ধতিতে বিজয়াদশমীক্বত্যের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ঠ হইয়াছে যে,—

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েও।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূল্য শ্রবনেন বিসর্জ্বেও॥" (তিথিতত্ত্ব)
আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন, মূলানক্ষত্রে নবপত্রিকাপ্রবেশ,
পূর্ব্বাধাঢ়া ও উত্তরাধাঢ়া নক্ষত্রে পূজা এবং শ্রবণানক্ষত্রে
দেবীর বিদর্জন করিতে হয়। বিজয়া দশমীর দিন শ্রবণানক্ষত্র
হইলে বিসর্জ্জনের পক্ষে অতি প্রশন্ত, ঐ দিন যদি শ্রবণানক্ষত্র
না হয়, তাহা হইলে কেবল দশমী তিথিতে বিসর্জ্জন বিধেয়।
এই তিথিতে পূর্ব্বাহ্নকালে চরলয়ে দেবীর বিসর্জ্জনকাল।
বিসর্জ্জনে চরলয় পরিত্যাগ করা কদাচ বিধেয় নহে।

বিজয়াদশমী প্রয়োগ—এই দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃক্ত্যাদি সমাপন করিয়া আসনে উপবেশন করিবে। তৎপরে আচমন, সামান্তার্য্য, গণেশাদি দেবতাপূজা এবং ভূতগুদ্ধি ও গ্রাসাদি করিবে। পরে ভগবতী হুর্গাদেবীর 'ওঁ জটাজুটসমাযুক্তাং' ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান করিয়া বিশেষার্যস্থোপন এবং পুনরায় ধ্যান করিবে, তৎপরে যথাশক্তি দেবীর পূজা করিবে। পূজার পর —

"তুর্গাং শিবাং শান্তিকরীং ব্রহ্মাণীং ব্রহ্মণঃ প্রিরাং।
সর্বলোকপ্রণেব্রীঞ্চ প্রণমামি সদাশিবাম্॥
মঙ্গল্যাং শোভনাং শুদ্ধাং নিম্নলাং পরমাকলাম্।
বিশ্বেশ্বরীং বিশ্বমাতাং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্।
সর্বদেবমরীং দেবীং সর্বরোগভরাপহাম্।
ব্রেদ্ধেশবিষ্ণুনমিতাং প্রণমামি সদা উমাম্॥"
ইত্যাদি মন্তে দেবীর স্তব্পাঠ করিয়া প্রদক্ষিণ করিছে

ছইবে। তৎপরে পর্যুষিতার ও চিপিটকাদি এবং ভোজ্যোৎসর্গ করিয়া আরত্রিক ও নমস্তার করিবে।

কোন কোন দেশে ব্যবহার আছে যে, পাস্থা ভাত, কচুশাকের ঘন্ট এবং চালিতার অম্বল দিতে হয়, তদমুসারে উহাদারা দেবীর ভোগ হইয়া থাকে। তৎপরে করজোড়ে এই মন্ত্র পাঠ করিবে—

"ওঁ বিধিহীনং ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং যদচ্চিত্র। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্বং ছৎপ্রসাদান্সহেশ্বরি॥"

অনস্তর দেবীর অঙ্গে সমস্ত আবরণদেবতাকে লীন চিস্তা করিয়া ঘটে একট জল দিয়া পাঠ করিবে "ওঁ তুর্গে তুর্গে ক্ষমস্ত"।

তৎপরে দেবীর দক্ষিণপশ্চিমকোণে একটী ত্রিকোণ মণ্ডল করিবে। নবঘটের মধ্যে একটী ঘট ঐ মণ্ডলে স্থাপিত করিয়া সংহারমুদ্রাঘারা একটী পূস্প লইয়া "ওঁ নির্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ ওঁ চণ্ডেশ্বর্যি নমঃ" এই মন্ত্রে সমস্ত নির্মাল্য ঘটোপরি দিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ ক্ষেং চণ্ডিকায়ৈ নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া দেবীর দক্ষিণ চরণ ধরিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—

"ওঁ কৃতা পূজা ময়া ভক্ত্যা কল্যাণং কুরু মে সদা। ভুক্তা ভোগান্ বরান্ দ্বা কুরু ক্রীড়াং যথাস্থম্॥ ওঁ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে শুভাং পূজাং প্রগৃহ চ। কুরুষ মম কল্যাণমপ্তাভিঃ শক্তিভিঃ সহ॥ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং দেবি চণ্ডিকে। ষৎপূজিতং মন্বা দেবি পরিপূর্ণং তদস্ক মে ॥ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং যত্র দেবো মহেশবঃ। সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগ্মনায় চ॥ গৃহীত্বা শারদীং পূজাং সমস্তাং শঙ্করপ্রিয়ে। গচ্ছ দেবি মহামায়ে অষ্টাভি: শক্তিভি: সহ ॥ যথাশক্তি কৃতা পূজা ভক্ত্যা কমললোচনে। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্কং ত্বংপ্রসাদান্মহেশরি॥ উত্তিষ্ঠ দেবি চামুণ্ডে ভভাং পূজাং প্রগৃহ চ। ব্ৰব্ধ শ্ৰোতোজলে বুদ্ধৈ স্থাপিতাসি জলে ত্বিহ 🛭 নিমজান্তদি সংপূজা পত্রিকা বর্জিতা জলে। পুত্রায়ুর্ধ নবৃদ্ধ্যর্থং স্থাপিতাসি জলে ময়া ॥"

তৎপরে একটী মৃন্মর বা তান্রাদি পাত্রে দর্পণ রাখিরা পটের জল ঐ পাত্রে দিরা দর্পণ বিসর্জ্জন করিবে। ঐ দর্পণযুক্ত পাত্র দেবীর সন্মুখে রাখিতে হয়। ঐ পাত্রস্থ জলে দেবীর পাদপদ্ম দেখিবার ব্যবহার আছে। ঐ জলে দেবীর পাদপদ্ম দশন করিয়া দেবীকে প্রণাম করিবে।

পরে "ওঁ উত্তিষ্ঠ ব্রহ্মণস্পতে দেবম্বস্তর্গুমহে মারুতঃ স্থদানব ইক্স প্রাশৃর্ভবা সচা ," এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীর ঘট তুলিয়া আনিয়া উহার জলে পল্লব দারা নিম্নোক্ত মই পাঠ করিবে এবং সকলকে শাস্তিজন ও নির্মাণ্য পুশ্বদারা দেবতার আশীর্কাদ দিবে। এই শাস্তি ও আশীর্কাদ দারা সকলের সকল কার্য্যে জয় ও মঙ্গল হইয়া থাকে। শান্তিমন্ত্র—

"ওঁ সুরাস্বামভিসিঞ্জ ব্রহ্মবিঞুশিবাদয়:। বাস্থদেবো জগন্নাথস্তথা সঙ্কর্মণো বিভু:॥ প্রতামশ্চানিকদ্বশ্চ ভবস্ক বিজয়ায় তে। স্বাথগুলোহগ্নির্ভগবান যমো বৈ নৈশ্ব তন্তথা ॥ বরুণঃ প্রনশ্চের ধনাধ্যক্ষন্তথা শিবঃ। ব্ৰহ্মণা সহিতঃ শেষো দিকপালাঃ পাস্ত তে সদা ওঁ কীর্ত্তিল ক্মীর্গ তিমে ধা শ্রদ্ধা পৃষ্টি: ক্ষমা মতিঃ বুদ্ধিল জ্জা বপুঃ শান্তিস্কৃষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ ॥ এতাস্থামভিষিঞ্চর দেবপত্তাঃ সমাগতাঃ। আদিতাশ্চক্রমা ভৌমো বুধজীবসিতার্কজাঃ॥ গ্রহাস্বামভিসিঞ্জ রাহু: কেতৃশ্চ তর্পিতা:। থাষরো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এবচ।। দেবপত্মো ধ্রবা নাগা দৈত্যাশ্চাপ্সরসাং গণাঃ। অস্ত্রাণি সর্ক্রশাস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ ঔষধানি চ রত্বাণি কালস্থাবয়বাশ্চ যে। সরিত: সাগরা: শৈলান্ডীর্থানি জলদা নদা: ॥ দেবদানবগন্ধকা বক্ষরাক্ষসপরগাঃ। এতে স্বামভিসিঞ্জ ধর্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥"

এই মন্ত্র এবং বেদারুসারে তত্তদ্ বেদোক্ত মন্তর পাঠ করিয়া জল দিতে হইবে। এইরূপে দেবীর বিসর্জন করিয়া নানা-প্রকার গীতবাভাদির সহিত নদীতে দেবীপ্রতিমা বিসর্জন করিবে। (তুর্গোৎসবপদ্ধতি)

দেবীর বিসর্জনের পর গুরুজনদিগকে প্রণাম ও আশীর্ভাজনদিগকে আশীর্কাদ করিতে হয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে নমস্ত নারীগণ আশীর্কাদ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ধাতা দুর্কা ও অরাধিক মিষ্ট দ্রব্য দিয়া থাকেন।

বিজয়া দিত্য, > প্রাচ্য চালুক্যবংশীয় কএকজন নূপতি। [চালুক্য দেখ।] ২ দক্ষিণাপথের বাণরাজবংশীয় কএকজন রাজা।

বিজয়াধিরাজ, কচ্ছপদাতবংশীয় একজন রাজা। ১১০০ সং-বতে বিভ্যান ছিলেন।

বিজয়ানন্দ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ক্রিয়াকলাপ, ধাতুর্ত্তি ও কাব্যাদর্শের টীকা রচনা করেন।

বিজয়ান্দ্দ, কুষ্ঠরোগৌষধবিশেষ। প্রস্তত-প্রণালী—পার্ক এক ভাগ ও হরিতাল তুই ভাগ মন্ত্রপুত করিয়া মুৎকটাহে রাখিয়া উপরে উভরের তুল্য পলাশ ভন্ম দিয়া পাত্রের মুখ লেপন করিয়া চবিবশ প্রাহর পাক করিবে। শীতল হইলে ঐ পারদ গ্রহণ করিয়া কাচপাত্রে যদ্পপৃথিক রাখিবে। ইহাতে শ্বিত্র রোগ ও দকল প্রকার কুঠ নাশ করে।

বিজয়ার্ক, কোহলাপুরের একজন অধিপতি। প্রায় ১১৫০ খুষ্ঠান্দে বিভ্যান ছিলেন।

বিজয়ালয়, খৃষীর নবম শতালীর একজন প্রসিদ্ধ চোলরাজ।
বিজয়াবটী, খাদরোগোষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—পারদ,
গদ্ধক, লোহ, বিষ, অভ্র, বিড়ঙ্গ, রেণুক, মৃত্যা, এলাচ, পিপ্পলীমূল,
নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিকলা,তামা, চিতা ও জয়পাল সমভাগ সম্দরের দ্বিগুণ গুড় মিশ্রিত করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে
খ্রাস, কাস, ক্ষয়, গুলা, প্রমেহ, বিষমজ্বর, স্থতিকা, গ্রহণীদোষ,
শূল, পাপু, আময় ও হস্তপদাদি দাহ ইত্যাদি শান্তি হয়।

বিজয়াবটিকা (ন্ত্রী) গ্রহণীরোপের অন্ততম ঔষধ। প্রস্তাত প্রণালী এই—২ তোলা পারা ও ২ তোলা গন্ধক লইয়া কজলী করিয়া তাহার সহিত স্বর্ণ, রোপ্য, তাম, প্রত্যেক ২ তোলা মিশাইয়া সকলগুলি একত্র আদার রসে ভিজাইবে, পরে তাহার দহিত দ্বিগুণ কুড়চীর ছালভন্ম মিশাইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া চারি রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকার এক একটা প্রত্যহ প্রাতে ছাগহুয় বা কুড়চীর ছালের কাথসহ সেবনীয়। পরে আবার মধ্যাহুভোজন কালে ইহার ২ রতি প্রমাণ ঔষধ লইয়া দ্বিমিশ্রিত অরের প্রথম গ্রাসের সহিত ক্ষম্পীয়। এই ভোজনকালের মাত্রা প্রতিদিন এক এক রতি করিয়া বাড়াইয়া বে দিনে দশরতি পর্যান্ত পূর্ব হইবে, তাহার পরদিন হইতে আবার প্রতাহ এক এক রতি করিয়া ক্যাইতে হইবে। পর্যা—গোটা মস্থরের যুষ ও বারিভক্ত (গ্রমভাত ভিজাইয়া শীতল হইলে) ভক্ষণীয়।

বিজয়াসপ্তমী (ত্রি) বিজয়াখ্যা সপ্তমী। শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে দান করিলে বিশেষ ফল হইয়া থাকে।

"শুক্লপক্ষা সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।

সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলম্॥" (তিথিতত্ত্ব)
তৎপরে শমীবৃক্ষস্থিত অক্ষতযুক্ত আর্দ্রমৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া
নানাবিধ বাক্ষাদির সহিত শ্রীরামচন্দ্রকে গৃহে আনিয়া নানাপ্রকার
উৎসব ছরিবে। তাহার পর শ্রীরামচন্দ্রকে সিংহাসনে স্থাপিত
করিয়া রামরাজ্য রামরাজ্য রামরাজ্য ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগ
করিয়া বৈষ্ণবের সহিত গ্রহণ ও ধারণ করিতে হইবে।

( হরিভক্তিবি° ১৫ বি° )

বিজয়িন্ (তি) বিশেষেণ জেতুং শীলমশু বি জি-(জি-দৃক্ষি-

বিশ্রীতি। পা অহা> ং । ইতি ইনি। ১ জরযুক্ত, জরশীল। (পুং) ২ অর্জুন। বিজয় ও বিজয়ী হুই নামই দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জুনের দশটী নামের মধ্যে একটী নাম।

শ্বৰ্জ্নঃ কান্তনী জিষ্ণুং কিরীটা খেতবাহন:। বীভৎসুর্বিজয়ী কৃষ্ণঃ সব্যসাচী ধনজয়ঃ॥ এতাক্যর্জুননামানি প্রাতক্রখার ষঃ পঠেৎ।

উন্মতেম্পি শন্ত্রেযু হস্তা তশু ন বিন্মতে ॥" (সর্কলোকপ্রসিদ্ধ)

বিজয়িন ( অ) বিজিল। ( অমরটীকা রায়মুকুট)

বিজয়ীন্দ্র বতীন্দ্র, একজন প্রসিদ্ধ ভিক্স দার্শনিক। স্মানন্দতারতম্যবাদ, স্থায়ামূতের স্মান্দেটীকা, ব্যাসতীর্থরচিত তাৎপর্যাচন্দ্রিকার 'চন্দ্রিকোদাহ্বতন্তায়বিবরণ'ও স্প্রয়াক্রপোলচপেটিকা
প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত।

विজয়ीन स्रामी, ठक्मीमाश्मात्रविका।

বিজয়েশ, বিজয়েশ্বর (গুং) কাশ্মীরের একটা প্রানিষ্ক শৈব-তীর্থ, বর্ত্তমান নাম বিজত্রোর।

বিজ সৈকাদশী (স্ত্রী) একাদশীভেদ। আখিন মাসের শুক্লা-একাদশী ও ফাল্পনের রুম্ব্য একাদশী।

বিজয়োৎসব (পুং) বিজয়ায়ামুৎসবঃ। আশ্বিন মাসের শুক্লাদশনী:তিথিতে ভগবহুৎসব বিশেষ। বিজয়াভিলাধিগণ এই তিথিতে উৎসব করিবেন।

"আর্থিনন্ত সিতে পক্ষে দশম্যাং বিজয়োৎসবঃ। কর্তুব্যো বৈষ্ঠবৈঃ সাদ্ধিং সর্ব্বক্ত বিজয়ার্থিন।॥"

( হরিভক্তিবি° ১৫ বি° )

হরিভক্তিবিলাস মতে,বিজয়াদশমীর দিন বিজয়োৎসব করিতে হয়, এই উৎসবের বিধান এইক্রপ লিখিত আছে যে,বক্ষঃকুলান্তক শ্রীরামচন্দ্রকে রাজবেশে বিভূষিত করিয়া রথের উপরিভার্গে তুলিয়া শমীর্ক্ষতলে লইয়া বাইতে হইবে, তপায় ৰথাবিধানে পূজাদি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ও শমীর্ক্ষের পূজা করিয়া নিমোক্ত ময় পাঠ করিতে হয়। শমীর মথা—

"শমী শময়তে পাপং শমীলোহিতকণ্টকা। ধরিত্যর্জ্জুনবাণানাং রামস্ত প্রিয়বাদিনী #

"রথমারোপ্য দেবেশং সর্বালকারশোভিতং।
 দাসিতৃণধন্তর বিপাণিং নজকরান্তকর্॥
 মলীলয়া জগজাতুমাবিত্ তং রঘ্বহয়।
 রাজোপচারেঃ জীরামং শমীবৃক্ষতলং নরেৎ॥
 সীতাকান্তং শমীবৃক্ষ ভক্তানামভয়করং!
 অর্চেরিত্বা শমীবৃক্ষমর্চয়েরিজয়াগুরে॥"

( হরিভজিবি• ১৫ বি• )

করিষ্যমাণা যা যাত্রা যথাকালং স্থথং ময়া।
তর নির্বিত্নকর্লী বং ভব শ্রীরামপূজিতা ।
গৃহীত্বা সাক্ষতামার্দ্রাং শমীমূলগতাং মৃদম্।
গীতবাদিত্রনির্যোকৈস্ততো দেবং গৃহং নরেৎ ॥\*

( হরিভক্তিবি° ৯৫ বি° )

বিজর (ত্রি) বিগতা জরা যক্ত। ১ জরারহিত। ২ নবীন। "আত্মানং তঞ্চ রাজানং বিজরং চিরজীবিতম্॥"

(কথাসরিৎসা<sup>©</sup> ৪১।১১)

। इस्क ८ (दि)

বিজর্জর (ত্রি) বিশেষ প্রকারে জীর্ণনীর্ণ, অত্যন্ত জীর্ণনীর্ণ।
"পুরা জরা কলেবরং বিজর্জ্জরীকরোতি তে।" (মহাভারত)
বিজল (ত্রি) বিগতং জলং যথাং। ১ নির্জল, জলহীন।
"তোয়াশয়াশ্চ বিজলা সরিতোহগি তব্যঃ॥"

( বুহৎসংহিতা ১৯।২০ )

২ অবৃষ্টিকাল। ৩ বিজিল। ( হেম )

বিজলা (স্ত্রী) চঞ্শাক, গোনাড়ীচ শাক। (রাজনি°) বিজলী (দেশজ) তড়িৎ, বিহাৎ।

বিজ্ঞাচিটক, (দেশজ) বিগ্যুচ্ছটা বিগ্যুতের ঔজ্জ্ঞল্য বা চাক্চিক্য। বিজ্ঞল্প (পুং) বিশেষেণ জল্পন্। সত্য বা মিথ্যা,কাজের বা অকাজের সমস্ত কথাই এক সময়ে কতকগুলি বকা। ২ গূঢ় ইঙ্গিত দারা অস্যাপ্রকাশপূর্ব্বক পাপদেষ্টার (পুণ্যাত্মার) প্রতি কটাক্ষোক্তি।

"ব্যক্তয়াস্থয়া গূড়মানমুদ্রান্তরালয়া।

অঘৰিষি কটাক্ষোক্তিৰ্বিজন্নো বিহুষাং: মতঃ ॥" (উজ্জ্বনীলমণি)
৩ অবজ্ঞা, অনুত ও হুপ্টোক্তিকে বিজন্ন বলা যায়।
( মার্কপু° ৫১।৫০ )

বিজবল, বিজপিল, পিচ্ছিল।

বিজাকা, বিজ্ঞাকানামী স্ত্রীকবি।

বিজাগাপাট্টম্, (বিশাখপত্তন) মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ইংরাজাধিকারে একটি জেলা। অক্ষা° ১৭°১৪'৩০' হইতে ১৮° ৫৮' উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১৯' হইতে ৮৩°৫৯' পূঃ মধ্য। জন্মপুর ও বিজয়নগরম্ ভূসম্পত্তি লইয়া ইহার ভূপরিমাণ ১৭৩৮০ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ। স্থানের আয়তন ও লোক সংখ্যা হিসাবে এই জেলা মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তান্ত জেলা অপেক্ষা বৃহৎ।

ইহার উত্তর দীমায় গঞ্জাম জেলা ও মধ্যপ্রদেশ, পূর্বেগঞ্জাম ও বঙ্গোপদাগর, দক্ষিণে বঙ্গোপদাগর ও গোদাবরী জেলা এবং পশ্চিমে মধ্যপ্রদেশ। ১৪টী জমিদারী ৩৭টী দল্বাধিকারী ভূসম্পত্তি এবং গোলকভা, সর্বাসিদ্ধি ও পালকোভা নামক তিনটী গ্রহ্মেন্টের শাসনাধীন তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। ইহার

প্রাচীন নাম বিশাধপত্তনম্ এবং সেই বিশাধপত্তনম্ নগরেই জেলার বিচার সদর প্রতিষ্ঠিত।

এই জেলা মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশে সমুদ্রোপকৃলে অবস্থিত। ইতিহাদে এই দেশভাগ উত্তর সরকার (Northern cirears) নামে পরিচিত। পূর্ববিভাগে বঙ্গোপসাগরের নীল জলরাশি এবং তত্ত্পকঠে শ্রামল বৃক্ষরাজিবিমণ্ডিত পর্বতমালা স্থানীয় সৌন্দর্য্যের দিব্য ছটা বিকিরণ করিতেছে।

মাজ্রাজ হইতে ষ্টামার বা রেলপথে এখন বিজাগাপাটমে আসা যায়। পূর্বে ষ্টামারে আসিবার সময় মসলীপত্তন অতিক্রম করিয়া কিছুদ্র আসিলে জাহাজের উপর হইতেই অদূরে ডলফিন্
নোজ নামক পাহাড়ের শিরোদেশ দেখা বাইত। পাহাড়ের
অর্দ্ধ মাইল দূরে পোর্ট আপিসের ঘাটে নামিতে হয়।

ঐ ঘাটের উপর পোর্ট আপিদের ইমারত ও উহার উত্তরদিকস্থ একটী পর্বতশৃদ্ধে তিনটী বিভিন্ন ধর্ম্মের মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তন্মধ্যে একটী কোন মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির। সাধারণের বিশ্বাস, বঙ্গোপসাগরের উপর এই দর্গা-সাহেবের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। স্থানীয় প্রত্যেক লোকই সমুদ্রযাত্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এখানে রৌপ্যনির্ম্মিত প্রদীপ প্রদান করে। ভক্তগণ প্রতি গুক্রবারে দর্গার সমুধ্রে প্রদীপ জালিয়া দেয় এবং পোতের মাল্লারা সমুদ্রপথে গমনাগমনকালে তিনকার নিশান তুলিয়া ও নামাইয়া তাহার সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

পর্বতোপরিস্থ এই সকল দেবকীর্ত্তি এবং তৎসংলগ্ধ অস্তান্ত আট্রালিকাদি সমুদ্রবক্ষ হইতে দেখিতে বড়ই প্রীতিপ্রদ। এতত্তির ডলফিন্ নোজ অতিক্রম করিয়া বিজাগাগাটম্ প্রবেশ-পথের ও সমগ্র উপকূলভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বে অতীব রমণীয় ও চিত্তাকর্ষী, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ দর্গার পশ্চিমে হিলুদিগের বেষটখামীর মন্দির। স্থানীয়
হিলু বণিকদল বহু অর্থারে তিরুপতি স্থামীর অন্তকরণে উক্ত
মন্দির নির্মাণপূর্বক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তৃতীয়
পাহাড়ে সর্ব্ধ পশ্চিমে রোমান কাথলিক খুষ্টান্দিগের প্রতিষ্ঠিত
একটী গীর্জা। প্রকৃতি কর্তৃক এইস্থান নানা মনোহর সাজে
সজ্জিত হইলেও, এখানকার স্বাস্থ্য ততদূর ভাল নহে। পূর্ব্বাট
পর্বতমালার একটী শাখা এই জেলার উত্তরপূর্ব্ব হইতে
দক্ষিণপশ্চিমে প্রস্তুত হইয়া জেলাটীকে তুইটী অসমান ভাগে
বিভক্ত করিয়াছে। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর অংশটী পর্ব্বতম্ময় এবং ক্ষুদ্র অংশটী সমতল।

পার্কতাপ্রদেশে অবস্থিত উচ্চ গিরিচ্ডাগুলি মমুদ্রপৃষ্ঠ ইইতে সাধারণতঃ ৫ হাজার ফিটের অধিক উচ্চ। এই সকল পর্বত-মালার উভয় পার্থের চালু দেশে নানা জাতীয় ফলমূল ও শাক সবজীর গাছ এবং স্থানে স্থানে দীর্ঘাকার আরণ্যবৃক্ষসমূহ বিরাজিত দেখা যায়। পর্বতের উপত্যকাদেশে স্থলর স্থলর বাঁশ ঝাড আছে:

পূর্ববর্ণিত পর্ববশ্রেণী এই জেলার প্রার্ট্ ধারার অনবাহিকায় পরিণত হইয়াছে। পূর্ববিকের জলরাশি ধীরে ধীরে
পর্ববিগার বহিয়া এক একটী স্বোতস্বিনীরূপে বঙ্গোপসাগরে
মিলিত হইয়াছে। পশ্চিমদিকের পর্ববিগার-বিধোত জলরাশি
ইন্দ্রবতী, শবরী ও সিল্লর নদী দিয়া গোদাবরী নদীর কলেবর
পূষ্ট করিতেছে। আবার জয়পুরের উত্তর ভাগে অপর একটী
অববাহিকা দৃষ্ট হয়। উহার কতক জল মহানদীতে ও কতক
গোদাবরীতে পড়িতেছে। মহানদীর অসংখ্য শাখা প্রশাখা মধ্যে
তেল নামক শাখাই সর্ববিপ্রধান এবং তাহার উৎপত্তিস্থান এই
জ্লোম্ব বলিতে হইবে।

পূর্ব্বাট-পর্বতমালার পশ্চিমদিকে জরপুরের বিস্থৃত সামস্ত রাজ্যের অধিকাংশ অবস্থিত। ইহার অধিকাংশ স্থানই পর্বত্বতন সমাকুল ও বনপূর্ণ। পর্বতোপরিস্থ যে উপত্যকাভাগে ইক্রবতী প্রবাহিত রহিরাছে, তাহা অপরাপর স্থানাপেক্ষা বিশেষ উর্বরা। জেলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কন্দ ও শবরজাতির বাস আছে। ইহারা উভরেই পর্বতিচারী। জেলার সর্ব্ব উত্তর ধারে নিমগিরি নামক বিস্থৃত শৈল বিরাজিত। উহার সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতিচ্ছা সমৃদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯৭২ ফিট উচ্চ। এই সকল পর্বতিশিধরের মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ উপত্যকাসমূহ বিভক্ত হইয়া বিস্থমান আছে। সকল উপত্যকা গুলিই নিকটবর্ত্তী ঘাট পর্বত্বতনা হইতে ১২৩০ ফিট উচ্চে স্থাপিত। নিমগিরি পর্বত্বিধাত জলরাশি দক্ষিণপূর্ব্বাভিম্বে সমৃদ্রে পড়িয়াছে এবং সেই জলপ্রণালী হইতেই চিকাকোল ও কলিঙ্গপত্তনের পাদ প্রবাহিত নদীদ্বয় উৎপন্ন।

ঘাটমালার দক্ষিণপূর্বভাগে বঙ্গোগসাগর তীর পর্যান্ত সমগ্র স্থানই প্রায় সমতল। সমুদ্রজল সিক্ত ও নদীমালা বিচ্ছিন্ন এই ভূমি প্রচুর শশুশালিনী ও সমধিক উর্বারা।

পার্শ্বরতী গঞ্জাম জেলার বিমলীপত্তন ও কলিঙ্গপত্তন নামক নগরন্বরে দেশজাত দ্রব্যাদি রপ্তানির বন্দর প্রতিষ্ঠিত থাকার এই স্থানের অধিবাদিবর্গ লাভের প্রত্যাশার বিগত ২০।৩০ বং-সরের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহে এই স্থানকে শস্ত্রশালিনী করিরাচে।

এখানকার সর্ব্বেই কৃষিক্ষিত শ্রামল ধান্তক্ষেত্র প্রপ্রিত, কোথাও বা তামাকু ও ইকুদণ্ডের শ্রাম শিরমণ্ডিত বিস্তীর্ণ উল্লানমালা পরিশোভিত। কেবলমাত্র সমুদ্রেপকুলবত্তী ক্ষেত্র-সমূহ ইতস্ততঃ গণ্ডশৈলমালায় পরিচ্ছিন। এই শৈলরাজির কোন একটার শিখরদেশে স্বাস্থ্যাবাদ-স্থাপনের স্বিশেষ চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু বিজাগাপাটম্ হইতে সেই স্থানে আসিবার পথ না থাকায় উহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই।

উপরে পর্কতোপরিস্থ বনমালানিচয়ের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ ইংরাজরাজের পরিদর্শনে, কতকটা বা স্থানীয় জমিদারবর্গের যত্নে ও স্থব্যবস্থায় পরিরক্ষিত। উত্তরে পালকোণ্ডা শৈলমালায়, দক্ষিণপশ্চিমে গোলকোণ্ডা শৈলশিখরে এবং সর্কাদিদ্ধি তালুকের উপকূলভাগে গবমে টের রক্ষিত বনমালা দৃষ্টি হয়। জয়পুর, বিজয়নগরম, বোনীলছমীপুরম, গোলকোণ্ডা, সর্কাসিদ্ধি ও পার্কাতীপুর তালুকের বন মধ্যে নানা জাতীয় বৃক্ষ জয়ে। সর্কাসিদ্ধি তালুকের তৃণাচ্ছাদিত মক্ষময় প্রাস্তরে যে সকল গুল উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল জালানি কার্স্ঠ ও গবাদি জস্তর খাত্মরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এখানে গুণ্গুলু, বংশ, শাল, আশন, অর্জুন, হয়ীতকী, আমলকী প্রভৃতি আবশ্রুকীয় বৃক্ষের অভাব নাই।

বর্ত্তমান বিজাগাপাটম্ জেলা হিন্দ্-ইতিহাসের প্রথমকালে প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্যের অস্তর্ভুক্ত ছিল। কিছুকাল পরে প্রাচ্য চালুক্যবংশের জনৈক নরপতি এইস্থান অধিকার করিয়া প্রথমে ইল্লোরার নিক্টবর্ত্তী বেঙ্গী নগরে রাজপাট প্রতিষ্ঠিত করেন। তদনস্তর তিনি রাজমহেন্দ্রীতে স্বীর রাজধানী স্থানাস্তরিত করিয়াছিলেন। গঞ্জাম হইতে গোদাবরী তীর পর্যান্ত সমুদ্র তীরবর্ত্তী ভূভাগের এক সময়ে যে রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখানে সেরাজশাসনের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই। এই জনপদ কোন সময়ে উড়িষ্যার গঙ্গপতি রাজবংশের এবং কোন সময়ে তেলিঙ্গানার অধীধরদিগের শাসনে পরিচালিত হইয়াছিল; স্কত্রাং উক্ত হুইটী রাজবংশের ইতিহাসের সহিত এতৎপ্রদেশের ইতিহাসের বিশেষরূপে সংশ্লিষ্ট।

তাপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তিকালে, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীরাজবংশের মুসলমান নরপতি ২য় মহশ্মদ উড়িয়ার সিংহাসনে কোন রাজকুমারকে বসাইতে চেষ্টা করায়, পুরস্কার স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে থগুপল্লী ও রাজমহেক্রী প্রদেশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর বাহ্মণীরাজবংশের অধঃপতনে রাজাময় ঘোর বিশৃত্তালা উপত্থিত হইলে উড়িয়ারাজ ঐ সকল প্রদেশ পুনরায় অধিকার করিয়ালন। কিন্তু অধিক দিন তাঁহাকে এ গৌরব বহন করিতে হয় নাই। কুতুবশাহীরাজ ইব্রাহিম কেবল যে ঐ সকল প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি উত্তরে চিকাকোল পর্যান্ত সমগ্রদেশ ভাগ অধিকারপূর্বক স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৬৮৭ খুষ্টাব্দে দাক্ষিণাতোর প্রসিদ্ধ গোলকোণ্ডা রাজ্য মোগল বাদশাহ স্থারম্বজেবের কবলিত হয়। উহা মোগল-সামাজ্যের নামমাত্র অধিকারভুক্ত হইলেণ্ড প্রান্থত প্রভাবে মোগলেরা এখানে স্থশাসনবিস্থার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা এখানে কেবলমাত্র সাময়িক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হুইয়া-ছিলেন। তাঁহারা এতৎপ্রদেশ জমিদার বা সামরিক সন্ধার-দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, কেবল বিজাগাপাটম্ সম্রাটের প্রতিনিধির অধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। ঐ মোগলরাজ প্রতিনিধি চিকাকোলে থাকিতেন।

খুঠীর ১৭শ শতাব্দের মধ্যভাগে ইংরাজেরা বিশাথপত্তনে প্রথম বন্দর স্থাপন করেন। ১৬৮৯ খুঠান্দে বাঙ্গালার বিরোধ লইরা অরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংরাজকোম্পানীর মনাস্তর ঘটে। তজ্জ্জ্য মুসলমান-প্রতিনিধি কোম্পানীর কর্মচারীদের বন্দী করিরা ইংরাজের কুঠা লুট করিয়া লন এবং তথাকার অধিবাসী ইংরাজিদিগকে নিহত করেন। কিন্তু পর বৎসর গোলকোণ্ডা স্থবার অন্তর্গত মাজ্রাজ মস্লীপত্তন্, মদপরম্, বিশাখপত্তন প্রভৃতি সমুদ্র তীরবর্তী প্রসিদ্ধ বন্দরে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার জন্ম সেনাপতি জ্লফিকার খা সমাটের পক্ষ হইতে আদেশপত্র দান করেন। অতঃপর ১৬৯২ খুষ্টান্দে জ্ল্ফিকার খা ইংরাজ কোম্পানীকে আপন সম্পত্তি রক্ষার জন্ম বিশাখপত্তন বন্দরে হুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ দিলে, ইংরাজেরা বহিঃশক্র হুইতে আত্মরক্ষার্থ একটী স্থান্ট হুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।

মোগলশক্তির অবসানে "উত্তর সরকার" প্রদেশ হারদরা-বাদের নিজামের করতলগত হয়। নিজাম রাজ্যশাসন ও রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্ব্বকার অপেক্ষা অনেক স্থব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকারকালে রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোলে একজন সুসলমান রাজকর্মচারী বাস করিতেন।

প্রথম নিজামের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদের সিংহাসনাধিকার লইয়া উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা সলাবৎজঙ্গকে হায়দরাবাদ সিংহাসনে বসাইতে বিশেষ উত্তোগের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এই উপকারের জন্ম সলাবৎ তাঁহাদিগকে মুস্তফানগর, ইল্লোরা, রাজমহেন্দ্রী ও শ্রীকাকোল নামক চারিটা সরকার দান করেন। ১৭৫০ খৃষ্টান্দে ফরাসী সেনানী মহাবীর বুণী সলাবৎ জঙ্গের নিকট এতি বিষয়ক একথানি ফর্মাণ প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু পরে ১৭৫৭ খৃষ্টান্দে বুণী কর্ণাটক বিভাগের গবর্ণর হয়েন। এই সময়ে তৎকৃত অভিযানগুলির মধ্যে ববিবলীর বিখ্যাত অবরোধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী সৈম্ম যে রণচাত্র্য্য ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহা তথাকার হিন্দ্দিগের হলমের গভীর রেথার অক্ষিত হয় এবং তাহারা ঐ ভ্রমবহ ঘটনা উল্লেখ করিয়া আজিও গান গাইয়া থাকে।

এই সময়ে সরকার একাকোলের সম্রাপ্ত হিন্দুসামন্তদিগের
মধ্যে বিজয়নগরমের সিংহাসনে গঙ্গপতি বিজয়য়ামরাজ সমাসীন

ছিলেন। ফরাসী সেনাপতি মুসোঁ বুশীর সহিত তাঁহার সম্ভাব ছিল। হিন্দু নরপতির প্রতি ক্বতজ্ঞতা বা পুরস্কার স্বরূপ তিনি অতি অন্ন রাজস্ব নির্দ্ধারিত করিয়া রাজা গজপতি বিজয়-রামকে শ্রীকাকোল ও রাজমহেন্দ্রী সরকার সমর্পণ করেন।

এই সময়ে বিজয়নগরম্রাজের সহিত ববিবলিরাজ রঙ্গরাওর বংশগত শত্রুতা উদ্দীপিত হয়। বিজয়নগররাজ ফরাসীদেনাপতি বুশীকে তাঁহার শক্রক্ষয় করিতে বিশেষ অন্মরোধ করেন। এদিকে অক্সাৎ একটা চুর্ঘটনা ঘটে। রঙ্গরাওপ্রেরিত একদল সৈঞ ভ্রমক্রমে একটা ফরাদীবাহিনী আক্রমণ করায়, ক্ষতিগ্রস্ত ফরাদীগণ ইহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হয়। বিজয়নগরম্ হইল্ডে একদল সৈত্ত এই অবকাশে ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিয়া ববিবলির পার্বতাতুর্গ অবরোধ করে। ক্রমেই ব্যাপার গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। নররক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত ও ভীষণদুখে পরিণত হয়; তথাপি রঙ্গরাও ও তাঁহার অনুচরবর্গ ফরাসীর পদানত হইতে স্বীকৃত হইলেন না; কিন্তু যথন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, ঐ বিপুল শত্রুসৈন্তর সন্মুখে অল্পমাত্র হুর্গবাসী সেনা লইয়া আত্মরকার চেষ্টা করা রুথা, তথন তাঁহারা অপেকাকৃত দৃঢ়তার সহিত হুর্গস্থ রমণী ও বালকবালিকাদের স্বহস্তে শিরশ্ছেদ করিয়া তরবারি হস্তে রণক্ষেত্রে উন্মত্তমাতঙ্গের স্থায় অবতীর্ণ হইলেন। কোন কোন সামস্ত রঙ্গরাওকে আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হইলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া শত্রুবল ক্ষয় করিতে করিতে রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। রঙ্গরাও'র একমাত্র নাবালকপুত্র এই বিষম হত্যাকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। রাজার ক্তত্ত কোন অনুচর তাঁহাকে লইয়া পলাইয়া যায়। রাজা রঙ্গরাওকে রণক্ষেত্রে পতিত দেখিয়া, তাহার চারিজন বিশ্বস্ত অনুচর রাজজীবনের প্রতিশোধগ্রহণের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং তাহারা নিশাকালের গভীর অন্ধকারে নিকটবন্ত্রী জঙ্গল হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া রাজা বিজয়রামরাজের শিবিরে প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া গোপনে চলিয়া যায়।

উপরিউক্ত ভাবে শ্রীকাকোলের শাসনব্যবস্থা স্থির করিয়া সেনাপতি বুণী বিশাথপত্তনে আসিয়া ইংরাজের কুঠী অধিকার করিলেন। কিন্তু ফরাসীরা অধিককাল তাহার ফলভোগ করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালায় এই সংবাদ পৌছিলে লর্ড করেন। ফোর্ড উত্তরসরকারে উপনীত হইয়া বিজয়নগরম্বাজের সহিত মিলিত হইলেন। উক্ত রাজা তাহার পিতার প্রতি ফরাসীদিগের মৈত্র ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া ফরাসীদিগের হন্ত ইংরাজদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ধের ২০এ

অক্টোবর ফোর্ডি সদলে বিজাগাপাটমে আসিয়া ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে অভিষান করিলেন। গোদাবরী জেলায় একটা ঘোরতর সংঘর্ষের পর ফরাসীদল পরাজিত হইলে, ইংরাজসেনানী মস্লীপত্তনহর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। ঐ সময়ে হায়দরাবাদের নিজাম মসলীপত্তনের চতুম্পার্শবর্তী কতক প্রদেশ ইপ্তইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দান করেন এবং যাহাতে ফরাসীরা পুনরায় উত্তরসরকারে আর প্রতিষ্ঠালাত না করিতে পারে, তাহাও নিষেধ করিয়া দিলেন।

১৭৩৫ খুঁষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লীখরের ফর্মাণ অরুসারে ইংরাজপক্ষে উত্তরসরকার প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে নিজামের সহিত ইংরাজদিগের একটা সন্ধি হয়, তাহারই সর্ত্তাত্মসারে সমগ্র উত্তরসরকারবিভাগ নির্কিরোধে ইংরাজের করতলগত হইয়াছিল। স্থতরাং অভাত প্রদেশসহ এই সময়ে প্রকৃতপ্রভাবে বিজাগাপাটম্ জেলা ইপ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যসীমাভুক্ত হয়।

এই জেলার আলোচ্য শতাব্দের অবশিষ্টাংশ ইতিহাস বিজয়নগরমের সোভাগ্যের সহিত অধিকতর সংশ্লিষ্ট। তৎকালে
ঐ স্থানের রাজভাবর্গই এতৎপ্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা থাকিয়া
দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজশক্তির প্রাধান্তস্থাপন করিয়াছিলেন।
রাজভাতা সীতারামরাজ ও দেওয়ান জগরাথরাজের রাষ্ট্রবিপ্লবকর
কুচক্রে পড়িয়া কোর্ট অব ডিরেক্টর ১৭৮১ খুষ্টাব্দে মাল্রাজের
গবর্গর সর টমাস্ রামবোল্ডকে পদ্যুত করিতে বাধ্য হন।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজগবর্মে নেটর অন্ত্রমন্ত্রারে একটা সার্কিটকমিটি নিয়াজিত হয়, তাঁহারা উত্তরসরকারসমূহের দেশের অবস্থা ও আয় সম্বন্ধে বিশেষ অন্ত্রসন্ধান করিয়া প্রথমে শ্রীকাকোলসরকারের কাসিমকোটা বিভাগসম্বন্ধে একটা রিপোর্ট পাঠান। তাহাতে উক্ত বিভাগের যে অংশ বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্নিহিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত দেখা য়য়—১ গবর্মে নেটর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হাবিলিজমি। ২ বিজাগাপাটমের ক্ষমিবিভাগ বা তল্পারের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ৩০ খানি কুদ্রগ্রাম এবং ৩ অন্ধ্র, গোলকোণ্ডা, জয়পুর ও পালবোণ্ডা নামক করদ সামস্তরাজ্য সহ বিজয়নগরম্ জমিদারী।

দার্কিট-কমিটি উক্ত রিপোর্টে বিজয়নগরের এরূপ প্রভাবের পরিচয় দান করিলেও, মান্দ্রাজগবর্দেণ্ট তৎকালে তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তৎকালে বিজাগাপাটমের মন্ত্রিসভা ও সন্দ্রারকর্ত্ক স্থানীয় শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত, কিন্তু ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার (Provincial council) বিলোপ ঘটিলে, সমগ্র উত্তর্সরকার বিভিন্ন কলেষ্টরেটে বিভক্ত

হয় এবং বর্তুমান বিজাগাপাটম্ জেলা ঐ রূপ তিনটী কলেন্টারীর মধ্যে পড়ে।

বিজয়নগরমের হতভাগ্য রাজা বিজয়রাম ভ্রাতা সীতারামের হস্তে পড়িয়া পুত্তলিকাবৎ রাজত্ব করিতে ছিলেন এবং সীতারাম প্রকৃতপক্ষে রাজ্যেশ্বররূপে বিজয়নগরম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত हिल्लन। करम यथन विकश्रतारमत नावानकच पूरिशा त्रान, তথন তিনি রাজদণ্ড স্বহস্তে লইয়া রাজ্যশাসন করিবেন, এরূপ আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি রাজশক্তি পবি-চালিত করিতে অগ্রসর হইলেন, কাজেই সীতারাম তাঁহার পথে কণ্টক হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে কথায় কথায় রাজা ও সীতারামে বিরোধ উপপ্তিত হইল। মাল্রাজগবমে নী উভয়ের এই বিরোধ মিটাইবার জ্বত তাহাদের মাঞ্রাজসহরে সমুপস্থিত হইতে আদেশপত্র পাঠাইলেন। অতঃপর রাজার রাজ্যশাসনে অকর্মণ্যতা হেত রাজস্বের অনেক বাকী প্রতিল। পুনঃ পুনঃ তাগিদেও রাজার চৈতল্যোদয় হইল না, বরং তিনি ইংরাজের আচরণে কুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রতি তিরস্কারবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইংরাজগবর্মেণ্ট রাজার এই অসদাচরণের প্রতিবিধানার্থ কঠোর উপায় অবলম্বন করাই যক্তি-যুক্ত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একদল যুরোপীয় কামানবাহী সেনা ও সিপাহীদল রাজাকে ইংরাজ-দিগের শাসননিয়মের অধীনতাস্বীকারের জন্ম প্রেরিত হইল। তাহারা বিজয়নগরমে আসিয়াই রাজতুর্গ অধিকার করিয়া লইল। এই আক্রমণের উদ্দেশ্য কেবল রাজস্ব আদায় নহে. ইংরাজগবর্মেণ্ট আরও জানিয়াছিলেন যে, রাজার সেনাবল অত্যন্ত অধিক এবং স্থানীয় অন্তান্ত জমিদারবর্গ তাহারই শক্তির অধীন : স্থতরাং এরূপ শত্রুকে নিকটে প্রশ্রম্ব দেওয়া কিছুতেই মঙ্গলজনক নহে ভাবিয়া তাঁহারা রাজশক্তি থর্ব করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

রাজা ইংরাজদিগের এই অস্তায় ব্যবহারে ক্র্ম হইলেন এবং অধীনস্থ সামস্ত ভূম্যধিকারীদিগের সাহায্যে গ্রমে নিটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষা করিতে রণক্ষেত্রে দেখা দিলেন। বিজয়নগরম্ ও বিম্লীপভনের মধ্যবভী পদ্মনাভম্ নামক স্থানে তিনি শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছিলেন, লেফ্টেনান্ট কর্ণেল প্রেন্ডারগান্ত ইংরাজসেনা সহায়ে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন। এই সঙ্গে তাঁহার কতকগুলি প্রিয় অনুচরও প্রাণ হারাইয়াছিল (১৭৯৪ খৃঃ ১০ জুলাই)।

মৃতরাজার যুক্তপুত্র নারায়ণ বাবার মামে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তি ইংরাজগবর্মে ন্টের নিকট হইতে অনেক কষ্টে বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হইল ; কিন্তু সম্পূর্ণ সম্পত্তি রাজকুমার পাইলেন না। জয়পুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান পার্ববত্য সন্দারদিগের অধিকৃত প্রদেশের শাসনভার ইংরাজগবর্মেণ্ট স্বহস্তে রাখিলেন এবং সেই জন্ম ঐ সকল বিভাগ গবর্মেণ্টের অধিকৃত জমির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে রাজস্বসংগ্রহে বিশেষ স্থাবিধা অক্সভব করিয়া ১৮০২ খুষ্টাব্দে মাল্রাজগবর্মেণ্ট উত্তরসরকারসমূহে উক্তরপ বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সময়ে এই জেলা
১৬টা জমিদারীতে বিভক্ত ছিল ও রাজস্ব ৮০২৫৮০ টাকা
ঘার্য্য হয়। মাল্রাজগবর্মেণ্ট তৎকালে গবর্মেণ্টের অধিকৃত
ভূমিগুলিকে বিভাগ করিয়া ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত
করেন। এইরূপে ২৬ টা জমিদারী লইয়া মাল্রাজগর্মেণ্ট
বিজাগাপাট্মের নৃতন কলেক্টারি স্থাষ্ট করেন।

এইরপ বন্দোবস্ত প্রজা ও জমিদারবর্মের অস্ত্রবিধাজনক বোধ হওয়ায় তাহারা ইংরাজদিগের উপর উত্তরোত্তর ক্রন্ধ হইতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে আপনাদিগকে উৎপীড়িত বোধ করিতে লাগিল। এই মনোবাদে ইংরাজদিপের সহিত পার্বত্য সামন্ত জমিদার্দিগের অহরহঃ যুদ্ধ বিগ্রহ চলিয়াছিল। অনেক যুদ্ধেই ইংরাজ-সেনা পরাজিত হয়। এইরূপ বিপ্লবে প্রায় ৩০ বংসর কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে ১৮৩২ খুষ্টান্দে গঞ্জামে একটী ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে, তথন মাক্রাজ প্রর্ণমেন্ট আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তদমনের অভিপ্রায়ে একদল দেনা প্রেরণ করেন এবং জর্জ রাদেলনামা জনৈক ইংরাজ-পুঙ্গবকে তথাকার স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত করিলেন। তাহারই উপর বিজোহের কারণ অবধারণের ভার ছিল। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, ভবিষ্যতে যাহাতে আর এরূপ রাজদ্রোহ ঘটিতে না পারে, তিনি বিদ্রোহের তত্ত্বাস্থ্যমন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধানের উপায় নির্দেশ করিবেন। তজ্জন্ম আবশ্রুক বোধ করিলে তিনি "মার্শাল ল" ঘোষণা করিতেও পারিবেন।

মিঃ রাদেল কর্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়াই দেখিলেন, বিজাগাপাটমের ছইটী প্রবল জমিদারই এই বিদ্রোহ্বফি-উত্থাপনের
মূল কারণ। তথন তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তদণ্ডেই
তাঁহাদের আক্রমণ করিলেন। একজন সন্দার ধৃত হইলেন এবং
অপরে পলাইয়া রক্ষা পাইলেন। এই সময়ে পালকোণ্ডার
জমিদারও বিদ্রোহী হন। রাদেল সাহেব তৎক্ষণাৎ সদৈত্যে
অগ্রর হইয়া তাঁহাকে বিদ্লোত করেন।

অতঃপর কামসনর রাসেলের পরামর্শ মতে এই জেলার শাসনব্যবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পার্বত্য করদ সামস্তদিগকে সম্পূর্ণরূপে জেলার কালেক্টারের অধীন রাখা হয়। ১৮৩৯ খুষ্টাব্দে ঐ সর্ভে আইন বিধিবদ্ধ হইলে এই জেলার প্রায় ্র অংশ নৃতন নিয়মে শাসিত হইতে থাকে। কেবল প্রাচীন হাবিলি জমি ও কতক পরিমাণ স্থান এই এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত না হওরার চিকাকোলের সিবিল ও দেসনজজ তথাকার বিচারক হন। ১৮৬৩ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত ঐ ব্যবস্থাই থাকে। তদনন্তর বিজয়নগরম্, বোঝিলি ও পালকোণ্ডা উক্ত এজেন্সীর শাসন হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল এখন পার্ব্ধত্য-প্রদেশ বলিয়া পরিচিত।

এই পরিবর্ত্তনের পর হইতেই এখানকার প্রজাবিদ্রোহ অনেক কমিয়া যায়। ১৮৪৫ হইতে ১৮৪৮ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত গোল-কোণ্ডার পার্বত্য সন্ধারগণ ইংরাজ-সৈত্তকে বিশেষরূপে নির্য্যা-তন করে। গ্রমেণ্টের আদেশ মতে স্থাপিত রাণীকে নিহত করায় উক্ত সম্পত্তি গবর্মেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়া লন। ১৮৫৭-৫৮ খুষ্টাব্দে পুনরায় এখানে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, কিন্তু সে অগ্নি বহুদুর বিস্তৃত হইতে পারে নাই। ১৮৪৯-৫০ এবং ১৮৫৫-৫৬ খুষ্টাব্দে রাজা ও পুত্রের বিরোধ হেতু জয়পুর রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই গৃহবিচ্ছেদ মিটাইবার জন্ম গ্রথমেণ্ট মধ্যস্ত হন। বিচারে ইংরাজ-গ্রন্থেন্ট ঘাট পর্বতমালার পূর্ব-দিক্স চারিথানি তালুক হস্তগত করেন। পরে রাজার মৃত্যুর পর তৎপুত্র গদিতে উপবিষ্ট হইলে ১৮৬০ খুষ্টাব্দে ঐ চারিথানি তালুক ফিরাইয়া দেন। তদৰ্ধি জয়পুরের শাসন-শৃত্যলা বিস্তারের জন্য এখানে একজন এসিষ্টাণ্ট এজেণ্ট ও আসিষ্টাণ্ট পুলিস স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাখা হইয়াছে। এখন ইহা পুলিশের কর্তৃত্বাধীনে ও এজেন্টের তত্ত্বাবধানে শাসিত হুইতেছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার সকলই তাঁহার হত্তে গ্রস্ত। ১৮৮৯-৮০ খুপ্তাব্দে গোদাবরী জেলার রম্পা প্রদেশে একটা বিদ্রোহ উত্থিত হয় এবং ক্রমে তাহা গুডেমের পার্কব্যপ্রদেশ হইতে জয়পুর পর্যান্ত বিস্তার লাভ করে। ইংরাজনৈত বিশেষ চেষ্টার পর শেষোক্ত বর্ষে উক্ত বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিজয়নগরম্ রাজ্যেও শেষ বিপ্লবের দিনে নানাক্রপ রাজ-বিদ্যোহজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। কিন্তু তাহা অতি অলেই শাস্তভাব ধারণ করে। [বিজয়নগরম দেখ।]

এই জেলার মধ্যে বিজাগাপাটম্ নগর, বিজয়নগরম্, বোরিবলি, অলকাপল্লী, আলুর, পার্কতীপুর, পালকোণ্ডা, বিমলী-পত্তন, কাসিমকোটা ও শৃঙ্গবের পুকোটা নামক ১০টা নগর এবং প্রায় ৮৭৫২ থানি গ্রাম আছে। এথানে নানাবর্ণের লোকের বাস দেখা যায়। খুষ্ঠান, মুসলমান প্রভৃতির অভাব নাই, হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। পার্ক্তিয় প্রদেশে কন্দ, গোড়, গড়বা, কোই প্রভৃতি জাতির বাস আছে। দক্ষিণ ভাগের বতিয়া, কন্দভোরা, কন্দকাপু মতিয়া ও কোই নামক জাতির

সহিত তাহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই। কলেরা পূর্ব্বে নরবলি দিত, ঐ উৎসবকে তাহারা মেরিয়া বলে। পালকোণ্ডার টালুদেশ হইতে গুণাপুরের পূর্ব্বভাগ পর্যন্ত স্থানে শবর (সৌর) নামে আর একটী আদিম অসভ্য জাতির বাস আছে।

[বিস্তৃত বিবরণ তত্তদ্ জাতিবাচক শব্দে দেখ ] এথানে নানাপ্রকার শস্তাদি উৎপন্ন হয়, বরাহনদী, সারদা-नहीं ७ नांशांवली नामक नहीं ववः कांमतरवालू ७ कांध-কীলা আবাদ নামক বিস্তীৰ্ণ হ্ৰদ হইতেই এখানকার কৃষিক্ষেত্রা-দিতে জলসববরাহ হইয়া থাকে। এতদ্বির এখানে উৎকৃষ্ট কার্পাস-বস্ত্র ও শিল্পচিত্রপূর্ণ পাত্রাদি প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। অনেকাপল্লী, পৈকারোপেটা, নক্ষিল্লী, তুলী ও অন্তান্ত গ্রামে পাঞ্জাম নামে ১২০ স্থতার একপ্রকার কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। বিশাখপত্তন ও চিকাকোলেও ঐ রকম ও অপর রকমের বস্তাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে: স্ক্লেরী, তোয়ালে ও টেবিল ঢাকা উৎকৃষ্ট বস্তু জেলার নানাস্থানে বোনা হইতে দেখা যায়। বিশাখণত্তনে হস্তিদন্ত, মহিষশৃঙ্গ, শজারুকাটা ও রূপার নানাপ্রকার বিচিত্র বিচিত্র খেলানা, অলঙ্কার ও গৃহশোভার সামগ্রী প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কার্য্যের শিল্পের জন্মই এস্থান অধিক প্রেসিদ্ধ। কাষ্ঠশিল্পেরও এখানে অভাব নাই। ফুটাকাটা, চিত্রিত বা ফারফোর কাজের বাক্স, দাবাথেলার ছক, তাস রাখার পাত্র এবং বর্তু নামক ঘর সাজানর দ্রব্যাদি এখানে অতি উৎকৃষ্টই প্রস্তুত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে স্থল ও জলপথেই এখানকার পণ্যদ্রব্যের বাণিজ্য চলিত, এক্ষণে ইষ্টকোষ্ট রেলপথ বিস্তারে মাল্রাজ হইতে কলিকাতা পর্যান্ত বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। বিজাগা-পাটমের উচ্চকণ্ঠে স্থপ্রসিদ্ধ বলতেয়র নামক স্বাস্থ্যবাস। এখানে মুরোপীয়দ্বিগের অনেক বাসভবন দৃষ্ট হয়। [বলতেফ দেখ।]

২ উক্ত জেলার একটা উপরিভাগ, ভূপরিমাণ ১৪২ বর্গমাইল। এ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৭°৪১'৫০'' উঃ এবং দ্রাঘি ৮৩°২০'১০'' পূঃ।

সমুদ্রের বাঁকের উপর বিশাথপত্তন বন্দর অবস্থিত। ইহার দিকিণ সীমার ডলফিন্ নোজ নামক পর্বতশৃঙ্গে এবং উত্তরদিকে স্থপ্রসিদ্ধ বলতেয়র স্বাস্থ্যনিবাস। বন্দরঘাট হইতে কিছু উত্তরে বিশাথপত্তন নগর। এথানকার অধিষ্ঠাত্রীদেবতা বিশাথ বা কার্ত্তিকেয়ের নামান্থসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বিশাথ স্বামীর মন্দির এখন সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত। হিন্দু অধিবাসীরা অভাপি যোগ উপলক্ষে ঐ মন্দিরের নিকট সাগরস্পান করিয়া থাকে।

বিশাথপত্তনের প্রাচীন হুর্গদীমার মধ্যে ডিঃ জজের আদালত, কলেক্টরের আদালত, ট্রেজরি, মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, সব- মাজিপ্টেট আদানত, ডিঃ মুসফী আদানত, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আপিস এবং ক্লাগষ্টাফ, গীর্জ্জা, বারুদ ও অন্তথানা এবং সেনাবারিক আছে। এখান হইতে ৫ মাইল উত্তরে সমুদ্রতীরে বলতেয়ার নামক স্থানে ইংরাজদিগের সেনানিবাস ছিল, এক্ষণে তথায় কেবল জেলার সাহেবেরাই বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ডিবিসানাল পাবলিকওয়ার্কদ্ ইঞ্জিনিয়ার্স আপিস এবং ইপ্টরেলওয়ের হেড অপিস স্থাপিত রহিয়াছে।

এখানে চারিটী প্রাপদ্ধ দেবমন্দির আছে। পাগোদাষ্ট্রীটের কোদগুরামস্বামীর মন্দিরে ধরুদ্ধারী শ্রীরামচন্দ্র দীতা ও লক্ষণ সহ বিরাজ করিতেছেন। প্রধান রাস্তার ধারে জগরাথস্বামীর মন্দির। গরুড়পদ্মনাভ নামে এখানকার কোন বর্দ্ধিঞু বণিক্ পুরুষোভ্রমক্ষেত্রের জগরাথদেবের মন্দিরের অন্তকরণে ইহা নির্দ্মাণ করান। ঈশ্বর্মামীর মন্দিরে শিব্যুর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত।

স্থল, মিসনরিদিগের অরফানেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি
নগরের সমৃদ্ধিজ্ঞাপন করিতেছে। ডলফিন্নোজ পাহাড়ের
উপর কতকগুলি পাকাবাড়ী চিহ্ন আছে। ঐ স্থানে একটী ক্ষুদ্র
হুর্গ ছিল, এখন তাহার পরিবর্ত্তে তথায় এ বি নরসিংহরায়ের
ফ্রাগষ্টাফ দণ্ডায়মান। পাহাড়ের উপত্যকায় রাজা জি এন
গজপতি রায়ের পুল্পোভান।

এখান হইতে ৪ মাইল দূরে সিংহাচলের পূর্বাদক্ষিণগাত্রে একটা ঝরণা আছে। ঐ পুণ্যধারা একটা পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত। এখানে মাধবস্বামীর মন্দির আছে। দেবতার নাম হইতে ঐ ধারা মাধবধারা নামে খ্যাত হইয়াছে। এখানে নিত্য বসস্ত বিরাজমান। ধারার অদূরে একটা গুহা আছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ গুহার মাধবস্বামী বিভ্যান আছেন।

কিংবদন্তী এই যে খৃষ্ঠীয় ১৪শ শতাব্দে কুলোত্ত্বসচোল এই নগর স্থাপন করেন। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে এই নগরও মুসলমানদিগের হস্তগত হয়।

[জেলার ইতিহাস দেখ।]

বিজাত (জি) বিরুদ্ধ জাতিং জন্ম-যশু। বেজনা, জারজ।

জ্যোতিষে লিখিত আছে, যে বালকের জন্মকালে লগ্ন ও চন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, অথবা রবির সহিত চন্দ্রযুক্ত না হয়, এবং পাপযুক্ত চন্দ্রের সহিত রবির যোগ থাকে,
সেই বালকই বিজাত জানিতে হইবে। দাদশী, দিতীয়া ও
সপ্তমী তিথিতে রবি, শনি ও মঙ্গলবারে এবং ভগ্নপাদ নক্ষত্রে
অর্থাৎ ক্রত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্বস্থে, উত্তরফল্পনী, চিত্রা, বিশাখা,
উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতবালক
জারজ হয়। তথি বার ও নক্ষত্রের একত্র মিলন হইলেই উক্ত
যোগ হইয়া থাকে।

শন লগ্নমিলুঞ্চ গুরুর্নিরীক্ষ্যতে ন বা শশাঙ্কং রবিণা সমাগতং। স পাপকোহর্কেণ যুতোহথবা শশী পরেণ জাতং প্রবদন্তি নিশ্চিতম্॥ দ্বাদশ্রান্তর্বিতীয়ায়াং সপ্তম্যাং ভগ্নথক্ষকে।

রবিমন্দকুজে বারে জাতো ভবতি জারজঃ॥" ( বৃহজ্জাতক )

স্ত্রিয়াং টাপ্। বিজাতা, বিজন্মা স্ত্রী। বিশেষেণ জাতঃ পুত্রো বস্তাঃ। ২ জাতাপত্যা, যে স্ত্রীর সন্তান হইয়াছে।

'বিজাতা চ প্রজাতা চ জাতাপত্যা প্রস্থতিকা।' ( হেম )

বিজাতি (স্ত্রী) ভিন্নজাতি, অপর জাতি।

বিজাতীয় (তি) বিভিন্নং জাতিমহতি বিজাতি-ছ। বিভিন্নধর্মাক্রান্ত।

"প্রায়শ্চিত্তাদিজাতীয়াৎ তাদৃক্ পাপবিনাশনম্।"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ বিশেষজাতিবিশিষ্ট।

"প্ৰবাহো নাদিমানেব ন বিজাত্যেকশক্তিমান্। তত্ত্বে যত্নবাভাব্যমন্ত্ৰয়তিরেকয়োঃ॥"

(কুস্থমাঞ্জলিচীকা)

বিজানক ( ত্রি ) জাত। ( ভারত ১৩ পর্ব্ব )

বিজানি ( ত্রি ) অপরিচিত। "বিজানির্যত্র ব্রাহ্মণো রাত্রিং বসতি পাপরা।" ( অথর্ব্ব ৫।১৭।১৮ )

বিজাকুষ্ ( ত্রি ) জনয়িতা। 'বিজানুষঃ জগতো বিজনয়িতারো ভবন্তি' ( ঋক্ ১০।৭৭।১ সায়ণ )

বিজাপক (ক্লী) নামভেদ (পা ৪।২।১৩৩)

[ বৈজাপক দেখ। ]

বিজাপয়িতৃ ( ত্রি ) বিজয়-ঘোষণাকারী। (কথাসরিৎ ১৩)

বিজামন্ ( ত্রি ) বিবিধজনা, নানাপ্রকারে জন্ম হইয়াছে যাহার।
"যদিজামন্ পরুষিবন্দনং ভূবৎ" ( ঋক্ ৭।৫০।২ )

'বন্দনমেতৎসংজ্ঞকং যদ্ধিং বিজামন্ বিবিধজন্মনি পরুষি বৃক্ষাদীনাং পর্কণি ভূবৎ উদ্ভবেৎ।' ( সায়ণ )

বিজামাতৃ (পুং) গুণহীন জামাতা, যে জামাতা শ্রুত-শীলবান্নয়।

"অশ্রবং হি ভূরিদাবত্তরা বাং বিজামাতুঃ" ( ঋক্ ১।১ • ৯।২ )
'অশ্রোষং থলু কন্মাৎ পুরুষাৎ বিজামাতুঃ শ্রুতাভিরূপ্যাদিভিগু গৈবিহীনো জামাতা যথাক্যাবতে বহুধনং প্রযক্ততি
ক্যালাভার্থং ততোহপ্যতিশয়েন দাতারাবিক্রাগ্নী ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

বিজামি ( ত্রি ) বিবিধজ্ঞাতি, জ্ঞাতিবিশেষ।

"স নো অজামীকত বা বিজামীনভি তিঠ শর্ধ তো বাঘ্রাশ্ব।" ( ঋক ১০।৬৯।১২ )

'হে বাদ্রাশ্ব বদ্রাশ্বকুলে মথনেন সমুৎপন্নাথে স ত্বং নোহস্মাক-মজামীনজ্ঞাতীন্ শত্রুন্ উত বাপি বা শর্ধ তো, হিংসতো বিজামীন্ বিবিধান্ জাতীনপাভিতিষ্ঠ অভিভব।' (সায়ণ) বিজাবৎ ( ত্রি ) জাতপুত্র।

"গোভো অখেভো নমো যজালায়াং বিদ্ধায়তে।

বিজাবতি প্রজাবতি বিতে পাশাংশ্চৃতামসি ॥" (অথব্র ৯৷৩১৩) বিজাবন ( ত্রি.) বিজনিতা, বিজননকর্তা, বিজননকারী,

যে জন্মায়।

"ভান্ন: সুমুস্তনয়ো বিজাবাগ্নে" ( ঋক্ অসা২ ১)

'হে অগ্নে নোহস্মাকং সূত্যু: পুত্রনমঃ সন্তানস্থ বিস্তারায়তা বিজাবা পুত্রপৌত্রাদিরূপেণ স্বয়ং বিজায়তে ইতি বিজাবা স্থাং।' (সায়ণ)

বিজিগীষ (ত্রি) বিজিগীষা অন্তান্তেতি জর্শ **আদিস্থাদচ্**। জয়েচ্ছু। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

বিজিগীয়া ( ত্রী ) বিজেতুমিচ্ছা বি-জি-সন্-আঃ জিয়াং টাপ্।

> স্বোদরপূরণাশক্তিনিমিত্তক নিন্দাত্যাগেচ্ছা, স্বীয় উদরপূরণে
অসমর্থ বলিয়া কেহ নিন্দা করিতে না পারে এরূপ ইচ্ছা। (রুমা°)

২ ব্যবহার। ৩ কোন রকম উৎকর্ষ। (ভরত)

৪ বিজয়েচ্ছা, জয় করিবার যে ইচ্ছা।

"দ্বারে বিধিমিবান্তং তত্তদ্রক্ষা বিজিগীষয়া।

আগতং পুরুষং কঞ্চিদ্দদর্শাশ্চর্য্যদায়কং॥" ( কথাস° ৩৬।৭১ )

বিজিগীয়াবৎ ( ত্রি ) বিজিগীয়া বিভতেহস্ত বিজিগীয়া-মতুপ্ মস্ত বত্বম্। বিজিগীয়াবিশিষ্ট্, যাহার বিজিগীয়া আছে।

বিজিগীয়াবিবর্জিক্ত ( ত্রি ) বিজিগীযারা বিবর্জিক্তঃ । বিজিগীযা-উদর রহিত, যাহার বিজিগীয়া নাই কেবল উদরাধীন, বে কেবল উদরপূরণের জন্ম সতত ব্যস্ত। পর্যায়—আদ্যুন,ঔদরিক। (অমর)

বিজিগীষিন্ (ত্রি) বিজিগীষা অস্ত্যস্ত বিজিগীষা-ইন্। বিজি-গীষাবান্, বিজিগীষাবিশিষ্ট।

বিজিগীয়ীয় ( ত্রি ) বিজিগীয়া অন্তাশ্মিন্ বিজিগীয়া ( উৎকরা-দিভ্যশ্ছঃ ইতি চতুর্ম র্থেয়ু। পা ৪।২।৯০ ) ছঃ। বিজিগীয়া আছে যাহাতে বা যেখানে।

বিজিগীযু ( ত্রি ) বিজেতুমিচ্ছঃ বি-জি-সন্ উঃ ( সনাশংসতিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮)। জয়েচ্ছাশীল, জয়েচ্ছু, যাহার জয় করিবার ইচ্ছা আছে। "জেতুমেষণশীলশ্চ বিজিগীযুরিতি শ্বতঃ" (শব্দমালা)

> "রোচতে সর্বভূতেভ্যঃ শরীরাখগুমগুলঃ। সম্পূর্ণমগুলস্তস্মাদ্বিজিগীয়ুঃ সদা ভবেৎ ॥" (কামন্দকীয় নীতিসার)

বিজিনীযুতা (স্ত্রী) বিজিণীযুর ভাব বা ধর্ম। বিজিনীযুত্ব (ক্লী) বিজিণীযুর ভাব বা ধর্ম।

বিজিগ্রাহ্য়িষু ( ত্রি ) বিগ্রাহম্বিতুং ( বিগ্রহং কার্মিতুং ) ইচ্ছুঃ
বি-গ্রহ-ণিচ্-সন্ উঃ ( সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা অহা১৬৮ )। যুদ্দ করাইতে ইচ্ছুক, যে যুদ্দ করাইবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াছে। বিজিঘৎস ( ত্রি ) বিজিদৎসা অস্তাশ্রেতি অর্শ আদিখানচ্। ভোজনেচছু, যে থাবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াছে।

বিজিঘাংস্ত্র ( ত্রি ) বিহস্তমিচ্চুঃ বি-হন্-সন্ উঃ ( সনাশংসতিক উঃ। পা অহা১৬৮ ) জিঘাংসাপরায়ণ, যে বিশেষ প্রকারে হনন ( হিংসা ) করিবার ইচ্ছা করে। ২ বিঘাচরণেচ্ছু।

বিজিঘুক্ষু ( ত্রি ) বিগ্রহীতুমিচ্ছু: বি-গ্রহ-সন্ ( সনাশংসভিক্ষ উ: । পা তাহাস্ভাচ ) উ:। বিগ্রহেচ্ছু, যুদ্ধাভিলাষী, যে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে।

বিজিজ্ঞাস। (স্ত্রী) বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা। (ভাগ° ১১৯১৬) বিজিজ্ঞাসিতব্য (ত্রি) বিজিজ্ঞাসনীয়, বিজিজ্ঞাসার যোগ্য। বিজিজ্ঞাস্থ (ত্রি) বিজিজ্ঞাসাকারী, যে বিশেষ প্রকারে জানিবার ইচ্ছা করিয়াছে।

বিজিজ্ঞাস্য ( ত্রি ) বিজিজ্ঞাসিতব্য, জিজ্ঞাসার যোগ্য। বিজিক্ত ( ত্রি ) বিশেষেণ জিতঃ বা বি-জি-ক্ত। পরাজিত, পরাভূত, যাহাকে জয় করা হইয়াছে।

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতে ক্রিয়াণাং।

এবংবিধানামিদমায়ুরত্র চিস্তাং সদা বৃদ্ধমূনি প্রবাদঃ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)
বিজিতারি (ত্রি) বিজিতঃ পরাভূতঃ অরির্যেন। পরাভূতশক্ত, যিনি শক্রকে পরাভব করিয়াছেন।

( পুং ) २ রাক্ষসভেদ। ( রামায়ণ ৬।০৫।১৫ )

বিজিতাশ্ব ( পুং ) পৃথুরাজ। ( ভাগবত ৪।৯।১৮ )

বিজিতাস্থ (পুং) বিজিতা অসবো যেন। ১ যিনি প্রাণ জয় করিয়াছেন। ২ মুনিভেদ। (কথাসরিৎসা° ৬৯/১০৪)

বিজিতি (স্ত্রী) বি-জি-ক্রিন্। বিজয়।

"ক্ষিতি বিজিতি স্থিতি বিহিতি ব্রতরতয়ঃ পরগতয়:। উক্তক্রপুর্গুক্ হধুবুর্থু ধি কুরবঃ স্বমরিকুল্ম॥" ( দণ্ডী )

২ বিজিন। ( ত্রি ) ৩ বিজিল। ( অমরটী রায়মু°)

বিজিতিন্ ( ত্রি ) বিজিত, পরাজিত। ( ঐত রা রা হ। ২১ )
বিজিতৃ ( ত্রি ) বিজ-ভূচ্। ১ পৃথক্, ভিন্ন। ২ তীত। ৩ কম্পিত।
বিজিত্বর ( ত্রি ) বি-জি-করপ্তুগাগমঃ। বিজয়শীল, বিজেতা।
বিজিত্বরত্ব ( ক্রী ) বিজিত্বরত্ব ভাব ত্ব। বিজিত্বের ভাব, ধর্ম বা
কার্যা, বিজয়।

বিজিন ( ত্রি ) বিজিল। ( অমরটীকা রারমু° )

বিজিল (ত্রি) ঈষৎ সরসব্যঞ্জনাদি, অন্নরসযুক্ত ব্যঞ্জন প্রভৃতি; পর্য্যায়—পিচ্ছিল, বিজয়িন, বিজিন, বিজ্জল, উজ্জল, লালসীক, (বাচম্পতি) বিজিবিল, বিজল। (শক্ষরত্না<sup>6</sup>)

'পাকরপরসাসক্তে বাঞ্চনে তু ভবেৎত্রেরম্। তৈলপাকস্কসংস্কারে প্রায়স্তম্পসংস্কৃতম্। পিচ্ছিলং লালসীকঞ্চ বিজ্ঞিলঃ তিজ্ঞাঞ্চ তৎ ॥' ( শব্দরত্না°) (क्री) २ मधि अकात ।

বিজিবিল ( वि ) विकिल। ( ११४)

বিজিহীর্য। (স্ত্রী) বিহর্ত্মিচ্ছা বি-হ্ন সন্ বিজিহীর্ষ-আঙ্-টাপ্। বিহার করিবার ইচ্ছা।

বিজিহীয়ু (ত্রি) বিহর্জুমিচ্ছঃ, বি-হ্র-সন্, বিজিহীর্ষ-সন্নস্তাহ। বিহার করিতে ইচ্ছুক, বিহার করিতে অভিলামী।

বিজিক্ষা ( ত্রি ) বিশেষেণ জিক্ষঃ। ১ বক্রা, কুটিল, বাঁকা। ২ শৃত্য। ৩ অপ্রসন্ন।

বিজাবিত ( ত্রি ) বিগতং জীবিতং যস্ত। মৃত।

বিজু (পুং) পক্ষিপালক। (ঐতরেয় আরণ্যক ১।১৭)

বিজুল ( পুং ) শান্মলীকন । (রাজনি°)

विज्ञली ( ब्री ) मशांक्रिवर्गिङ (मवीरङम । ( मशां ° ००।८७ )

বিজ্ম্ভ (পুং) বি-জ্ম্ভ-মচ্। বিজ্ম্ভণ-বিকাশ।

বিজ্ঞা (ক্লী) বি-জৃম্ব-লুট্। ১ জ্ম্বণ। হাইতোলা।

"নিদ্রাগুরুত্বঞ্চ বিজ্ঞাঞ্চ বিশ্লেষহর্ষাবথাঙ্গমর্দঃ।" ( সুশ্রন্ত ৫।২ )

২ বিকসন, বিকাস। ৩ কম্পন। ৪ সঙ্কোচ।

"জিতং ত্বরৈকেন জগত্রয়ং ক্রবো বিজ্পুণত্রসমস্তবিষ্ণ্যপম্॥"
( ভাগবত ৭।৫।৪৯ )

বিজ্মান ( ত্রি ) বি-জ্ম্ত-শানচ্। বিকাশমান, প্রকাশশীল। বিজ্ম্তিত ( ক্লী ) বি-জ্ম্ত-ক্ত। ১ চেষ্টা।

শ্অথাগত্য সমাথাতিং তৎসংখ্যা মন্ত্রিবন্ধনম্।

উদ্গাঢ়মুপকেশায়া নবানঙ্গবিজ্স্তিতম্ ॥"(কথাসরিৎসা° ৪৷১৩)

(ত্রি) ২ বিকম্বর, বিকসিত। (মেদিনী) ৩ ব্যাপ্ত।

বিজ্ঞাসঞ্জাতাহত্যেতি, তারকাদিছাদিতচ্ । ৪ জ্ঞাযুক্ত। "সশরং সধন্তক্ষ দৃষ্ট,াত্মানং বিজ্ঞিতম্।

ততো ননাদ ভূতাত্মা স্লিগ্ধগম্ভীরনিঃস্বনঃ ॥" (হরিবংশ ১৮১।৬)

বিজেত ( ত্রি ) বি-জি-তূচ্। বিজেতা, জয়ী, জয়কর্তা, যিনি জয় করেন।

বিজেতব্য (ত্রি)বি-জি-তব্য। বিজয়ার্হ, বিজয়যোগ্য, বিশেষ প্রকারে বিজয় করিবার উপযুক্ত।

বিজেন্য ( তি ) দূরদেশভব, যাহা দূরদেশে হয়।

"যাসিষ্টং বর্ত্তির্মণা বিজেন্তং" ( ঋক্ ১৷১১৯৷৪ )

"বিজেশ্যং বিজনো দূরদেশঃ তত্র ভবং বিজেশঃ ভবে ছন্দসীতি ষং' বিজেয় ( ত্রি ) বি-জি-ষং। বিজয়ার্ছ, বিজয় করিবার যোগ্য। বিজেষ ( পুঃ ) বিজয়। "বিজেষক্বদিন্দ্র্ছবানবত্রবঃ" (ঋক্ ১০৮৪।€)

'বিজেষকুৎ বিজয়কর্তা' ( সায়ণ )

বিজোষস্ ( তি ) বিশিষ্টরূপ সোমদারা প্রীণনকারী।
"যাভির্বক্রণ বিজোষসং" ( ঋক্ ৮।২২।১০ )
'বিজোষসং বিশেষেণ সোমৈঃ প্রীণয়ন্তং' ( সায়ণ )

বিজ্জ (পুং) > রাজভেদ। (রাজত° ৮/২০২৭) দ্রিয়াং টাপ্।
২ রাজকন্তাভেদ। (রাজত° ৮/৩৪৪৪)
বিজ্জন (জি) বিজ্জন। বিজিল। (অমরটীকা রায়মুকুট)
বিজ্জনামন্ (পুং) রাণী বিজ্জাপ্রতিষ্ঠিত বিহারভেদ।
(রাজত° ৮/৩৪৪৪)

বিজ্জল (ক্নী) বাণ।

'পত্রবাহো বিকর্ষোহথ তীরং বিজ্জলশায়কে।
লোহনালস্ত নারাচঃ প্রসরঃ কাণ্ডগোচরঃ॥' (ত্রিকা°)
(ত্ত্বি) ২ বিজিল। (হেম)

"শ্লেম্মাতকর্মবীজানি নিষ্কুলীক্বত্য ভাবয়েৎ প্রাক্তঃ।
অক্ষোলবিজ্জলদ্ভিশ্ছায়ায়াং সপ্তক্ষবেং॥" (বুহৎসং ৫৫।২৯)

(পুং) বাট্যালক, বেড়েলা। (বৈত্তক মিঘ°)

বিজ্জলপুর, বিজ্জলবিড় (ফ্লী) নগরভেদ।
বিজ্জাকা,বিজ্জিকা (স্ত্রী) স্ত্রী-কবিভেদ।
বিজ্জিল (ত্রি) বিজিল। (শব্দরত্বাবলী)
বিজ্জ্বল (ফ্লী) ১ গুড়ম্বক, দারুচিন। (রাজনি॰) (ত্রি)
২ পিচ্ছিল, পিছলা। (চরক বি॰ স্থা•)
বিজ্জ্বলা (স্ত্রী) বিজ্জ্ব।

বিজ্জুলি [ল্লি]কা (স্ত্রী) জতুকানামী :মালবদেশীয় লতাবিশেষ।
বিজ্ঞ (ত্রি) বিশেষেণ জানাতীতি বি-জ্ঞা-(আতশ্চোপদর্গে।
পা ৩।১।১৩৬) কঃ। ১ প্রবীণ, বিচক্ষণ, জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ।
"এবং বিপর্য্যয়ং বৃদ্ধা নৃণাং বিজ্ঞাভিমানিনাং।" (ভাগ° ৬।১৬।৬১)
[ইহার পর্য্যায় নিপুণশব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ পণ্ডিত। (রাজনির্ঘন্ট)
"বিজ্ঞেন বিজ্ঞাপামিদং নরেক্তে তত্মার্য্যাম্মিন সময়ং প্রতীক্ষ্য।"

( নৈবধ আ৯৬ )

বিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জানান।

"বিজ্ঞপ্তিনে হস্তি" "আগতা দেব বিজ্ঞপ্তিয় কাপি স্ত্রী"

"অন্ত গচ্ছামি বিজ্ঞপ্তিয় তাতব্যাহং ভবংক্তত।"

( কথাসরিৎসা৽ ১৩)১৮৩; ২৩)১৩; ২৬)৭০)

বিজ্ঞপ্য ( ত্রি ) জানাইবার যোগ্য। বিজ্ঞবুদ্ধি ( স্ত্রী ) জটামাংসী। ( শন্দচক্রিকা )

বিজ্ঞব্রত্ব ( ত্রি ) যে ব্যক্তি বিজ্ঞানা হইয়াও আপনাকে বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেয়।

বিজ্ঞাত (ত্রি) বি-জ্ঞা-ক্ত। ১ খাত, প্রাপদ্ধ। ২ বিদিত, জ্ঞাত।
"বিজ্ঞাতোহসি ময়া চিহ্নৈবিনা চক্রেং জনাদ্দিনঃ।"
( হরিবংশ ১৬৫।১৭ )

বিজ্ঞাতবার্য্য ( ত্রি ) বিজ্ঞাতং বীর্যাং যেন মশু বা । ১ মাহার শক্তি জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। ২ যৎকর্তৃক অন্তের শক্তি জ্ঞাত হইয়াছে। বিজ্ঞাতব্য ( ত্রি ) জানিবার যোগ্য। ( রু° স° ৫৪।৩,৫৫ ) বিজ্ঞাতি ( স্ত্রী ) ১ জান, বিজ্ঞান। ২ গয়নামক দেবযোনিভেদ।
ত পঞ্চবিংশ করভেদ।

বিজ্ঞাতৃ ( এ ) বিজ্ঞাতা, বেন্তা, যে বিশেষরূপে জানে।
বিজ্ঞান ( ক্লী) বিবিধং বিরূপং বা জ্ঞানং বি-জ্ঞা-ল্যুট্। > জ্ঞান।
২ কর্ম্ম। (মেদিনী ) ও কার্মণ, কর্ম্মজ্জ, কর্ম্মকুশলত্ব। ( হেম )
মোক্ষ ভিন্ন অন্ত (অর্থকামাদি) উদ্দেশ্যে শিল্প এবং শাস্ত্রাদিবিষয়ক
জ্ঞান, মোক্ষভিন্ন অন্ত অবান্তর ঘটপটাদিবিষয়ক এবং শিল্প ও
শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান, বিশেষতঃ এবং সামান্ততঃ এই উভ্য়বিধ জ্ঞান।
"মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্ত্রত বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ।"\* ( জ্ঞার )

বিশেষ এবং সামান্ত এই উভয় পদার্থেরই যে অববোধ (উপলব্ধি,) তাহাই বিজ্ঞান ও জ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। মোক্ষ (মুক্তি), শিল্প (চিঞাদি), শাল্প (ব্যাকরণাদি), এই সকল বিশেষ (স্ক্রু) পদার্থের উপলব্ধি এবং সাধারণ ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থের উপলব্ধিকেই জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলা হইয়াছে। "জ্ঞানামুক্তিং" "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুল্লী ঋদিং প্রযক্তিতি" "ব্রহ্মণো নিত্যবিজ্ঞানানন্দরপত্বাৎ" ইত্যাদিস্থলে বিজ্ঞান এবং জ্ঞান শব্দ দারা মোক্র প্রভৃতি বিশেষ পদার্থের অববোধ আর "জ্ঞানমন্তি সমস্তম্ম জন্তোবিষয়গোচরে" 'যে কেচিৎ প্রাণিনো লোকে সর্বের্ধ বিজ্ঞানিনো মতা" 'ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞানম্" ইত্যাদি স্থলে উহাদের দারা সাধারণ পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে এবং চিত্রজ্ঞান, ব্যাকরণজ্ঞান, ঘটপটবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দও শাল্পে ব্যবহৃত আছে। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, "গরুত্বং" শব্দ যেরপ গরুত্ ও পক্ষী মাত্রের বোধক, জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দও তক্রপ, অর্থাৎ মোক্ষজ্ঞান ও তদিতরজ্ঞানবোধক।

কুর্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, বিধানামুসারে চতুর্দ্ধল প্রকার বিভার ষথার্থার্থ অবগত ইইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক যদি ধর্ম-বিবর্দ্ধক কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বিভার ফলকে বিজ্ঞান বলে, আর ধর্মকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে ঐ ফলকে বিজ্ঞান বলা যায় না।

\* 'বিশেবেণ সামান্তেন চাববোধঃ। মোকো মুক্তিঃ শিল্প চিত্রাদি শান্তং ব্যাকরণাদি। মোকে শিল্পে শান্তে চ বা ধীঃ সা জ্ঞানং বিজ্ঞানপোচাতে এবা বিশেষপ্রবৃত্তিঃ। অক্সত্র ঘটপটাদো যা ধীঃ সাপি জ্ঞানং বিজ্ঞানপোচাতে। এবা সামান্তপ্রবৃত্তিঃ। মোকে ধীর্জ্ঞানং বিজ্ঞানক যথা, জ্ঞানান্মুক্তিরিতি "সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুরা ক্ষিপ্প প্রবৃত্তি" ইতি। অন্তর্জ বথা,—জ্ঞানমন্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিবয়গোচরে ইতি, 'ঘটপুপ্রকারকজ্ঞানমিতি, যে কেচিৎ প্রাণিনেই লোকে সর্ব্বে বিজ্ঞানিনা মতা ইতি, ব্লুক্তানমিত্যাদিকং প্রযুজ্যত এব ৯ তির্গমে গরুত্বাদিশকবং গরুত্বাছ্তেশে হি গরুত্তে পক্ষী মাত্রে চ বর্ত্তিতে।'ভ্রুত্ত

"চতুর্দ্দশানাং বিভানাং ধারণং হি যথার্যতঃ। বিজ্ঞানমিতরৎ বিভাদ্ যেন ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে॥ অধীত্য বিধিবদ্বিভামথক্ষৈবোপলভা তু। ধর্মকান্যারিবৃত্তকের তদ্বিজ্ঞানমিধ্যতে॥"

( কুর্ম্মপু° উপবি° ১৪**অ°** )

শায়াবৃত্তি বিশেষ, অবিভাবৃত্তিবিশেষ। ৬ বৌদ্ধমতে
 আায়ররপজ্ঞান। ৭ বিশেষরূপে আত্মার অমুভব।

গীতা ১৮।৪২ শ্লোকে স্বামী বিজ্ঞান শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদি কর্মকোশলং ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাধ্মেকামুভবঃ।"
আবার ভাচ শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি লিথিয়াছেন,—

"শাস্ত্রোক্তানাং পদার্থানাং ঔপদেশিকং জ্ঞানং, তদপ্রামাণ্য-শঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেণ তথৈব তেষাং স্বাস্থভবেনাপরোক্ষী-করণং বিজ্ঞানমিতি।"

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদারা প্রমাত্মার অনুভবের নাম বিজ্ঞান।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে বিজ্ঞান শব্দের বছল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ঐতিহাসিক আলোকে এই শব্দটীর প্রয়োগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রভ্যেক যুগেই লেখকগণ বছল অর্থে এই শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রুতিতেও নানা প্রকার অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ আছে,—

- (১) কোথাও ব্ৰহ্ম পদাৰ্থই বিজ্ঞান নামে অভিহিত হইয়াছেন—যেমন "যো বিজ্ঞানং ব্ৰহ্মেতুগুপান্তে" (ছান্দোগ্য) "বিজ্ঞানমানন্দং ব্ৰহ্ম" (তৈত্তিরীয়) "বিজ্ঞানং ব্ৰহ্মতি ব্যঙ্গনাদ্বিজ্ঞানাদ্ধি, ভূতানি জায়ন্তে, বিজ্ঞানন জীৰন্তি, বিজ্ঞানং প্রযন্তি" (তৈত্তিরীয় ৩/৫১)
- (২) কোথাও আত্ম শব্দের প্রতিনিধিরূপে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, যথা—"বিজ্ঞানমাত্মা" (শ্রুতি)
- (৩) আবার কোথাও আকাশকে বিজ্ঞান বলা হইয়াছে, যথা—"তদ্বিজ্ঞানমাকাশম্"
- (৪) কোথাও মোক্ষজ্ঞান অর্থেও বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, যথ৷—"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যতি" (মুভূক) "বিজ্ঞানেন বা ঋথেদং বিজ্ঞানাতি" (ছান্দোগ্য ৭৷৮৷১) "আত্মতো-বিজ্ঞানম্" (ছান্দোগ্য ৭৷২৬৷১) "যো বিজ্ঞানেন তিষ্ঠতি জ্ঞানাদস্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যম্ম বিজ্ঞানং শরীরম্"

( রুহদারণ্যক এণ।২২ )

(৫) মুভুক উপনিষদে বিশিষ্ট জ্ঞানার্থে বিজ্ঞান শদের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা—"তদ্বিজ্ঞানার্থং দ গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" (মুগুক ১/২ >২)

- (৬) শ্রুতির কর্ম্মকাণ্ডে "যজ্ঞাদি কর্ম্মকৌশলকেও বিজ্ঞান বলিরা অভিহিত করা হইয়াছে।
- (१) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বলেন, বিজ্ঞানই আয়া।
  এই আয়াই আমাদের জ্ঞানের কারণস্বরূপ। মনের অভ্যন্তরে
  এই বিজ্ঞানরূপ আয়া বর্ত্তমান। কিন্তু বেদাস্তবাদিগণ ও সাংখ্যশাস্ত্রবাদিগণ এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। পঞ্চদশীতে লিখিত
  হইয়াছে—

"বিজ্ঞানমাথেতেপর আহঃ ক্ষণিকবাদিন:।

যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে ক্ষুট্ম্॥

অহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিরিত্যস্তঃকরণং দ্বিধা।

বিজ্ঞানং স্থাদহং বৃত্তিরিদং বৃত্তিরতি ক্ষুট্ধ।

অবিদিয়া সমাখ্মানং বাহং বেদ নতু কচিৎ॥

ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহং বৃত্তির্মিতৌ যতঃ।

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং ডেন স্বপ্রকাশং স্বতোমিতেঃ॥

বিজ্ঞানমরকোষোহয়ং জীবইত্যাগমা জপ্তঃ।

সর্বসংসার এতস্থ জন্মনাশস্থাদিকঃ॥

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাথ্মা বিত্যুদ্রনিমেষবং।

অস্ত্রস্থানুপলক্ষাৎ শৃত্যং মাগ্যমিকা জপ্তঃ।"

অর্থাৎ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানকে আত্মা বলেন। ইহাঁদের যুক্তি এই বে আত্মা সকলের অভ্যন্তরে পদার্থ-বোধের কারণ হন। স্কুতরাং মনের অভ্যন্তরে থাকিরা বোধের কারণ হওরার নিমিত্ত বিজ্ঞানকে আত্মা বলা যার। কিন্তু সে বিজ্ঞান ক্ষণিক।

অস্তঃকরণ হাই প্রকারে বিভক্ত, যথা— অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তি।
তাহার মধ্যে অহংবৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং ইদংবৃত্তি মন
নামে অভিহিত। অহংবৃত্ত্যাত্মক বিজ্ঞানের আন্তরিক জ্ঞান ব্যতীত
ইদংবৃত্ত্যাত্মক মনের বাহ্যজ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে
মনের অভ্যন্তর এবং মনের কারণ বলা যায়, স্কৃত্রাং তাহাকেই
আত্মা বলা যায়। বিষয়ানুস্থলে প্রতিক্ষণে অহংবৃত্ত্যাত্মক বিজ্ঞানের
জন্মবিনাশ প্রত্যক্ষ হয়। তজ্জ্য উহাকে ক্ষণিক বলা যায়
এবং তিনি স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ হয়েন। আগমে যে বিজ্ঞানকে
আত্মা বলা হইয়াছে। এই জীবাত্মাই জন্মবিনাশ ও স্কৃথ
হুংথাদিরূপ সংসারের ভোক্তা। কিন্তু ক্ষণিক বিজ্ঞানকে
আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে হেতু বিহ্নাৎ প্রভৃত্তির
ভার সেই বিজ্ঞান অতি অল্পকাল্যায়ী। এতদ্ভিন্ন অন্ত বিহুর
উপলব্ধি না হওয়াত্বে আধুনিক বৌজেরা শৃত্যবাদের প্রচার
করিয়াছেন।

সাধ্যস্ত্রকার বলেন—

"ন বিজ্ঞানমাত্রং বাহুপ্রতীতেঃ" (১।৪২)

এতদ্বারা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন করা হইয়াছে।
শাঙ্করভাষ্যে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণের মত নিরসন করার নিমিত্ত বহুলযুক্তিতর্কের অবতারণা করা হইয়াছে।

৮ বৌদ্ধগণের ব্যবস্থত এই বিজ্ঞান শব্দটী ক্ষণবিধ্বংসি প্রপঞ্চজান মাত্র।

 বেদান্তদর্শনে, "নিশ্চয়াত্মিকা বৃদ্ধি" অর্থে বিজ্ঞান শনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। ভগবদগীতাতে এই অর্থেও বিজ্ঞান শন্দের প্রয়োগ যথেষ্ঠ আছে।

ব্রহ্মত্রভাষ্যে শঙ্কর লিখিয়াছেন---

শ্বথা স্থপ্ত প্রাক্তন্ত জনত স্বপ্নে উচ্চাবচান্ ভাবান্ পশ্রতো নিশ্চিতমেব প্রত্যক্ষাভিমতং বিজ্ঞানং ভবতি প্রাক্প্রবোধাৎ নচ প্রত্যক্ষাভাসাভিপ্রান্ন স্তৎকালে ভবতি তদ্বং।"(অধ্যান্ন ২।পাদ>)

ইহাতে নিশ্চরাত্মিকা ধী বা প্রত্যক্ষাভিমত জ্ঞান বুঝাইতেই বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভারতী তীর্থবিভারণ্য মুনীশ্বর পঞ্চদশীর টীকায় নিশ্চয়া-ত্মিকা বৃদ্ধিকেই বিজ্ঞান বণিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রুতিতে বিজ্ঞানঘন, বিজ্ঞানপতি, বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানবস্ত ও বিজ্ঞানাত্মন প্রভৃতি শব্দের বহু প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা বৃহদারণ্যকে "অনস্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" (২।৪।১২) নারায়ণোপনিষদে "তদিমাং পুরং পুঞ্জরীকং বিজ্ঞানঘনম্" পরমহংলোপনিষদে—"বিজ্ঞানঘন এবাহ্মি।" আত্মপ্রবাধে—"কারণরপং বোধস্বরূপং বিজ্ঞানঘনম্"। তৈত্তিরীয় উপনিষদে—"শ্রোত্রপতি বিজ্ঞানপতি" বৃহদারণ্যকে "য এয বিজ্ঞানময়ঃ" (২।১)১৫) "যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ"।

তৈত্তিরীয়ে "অভ্যোত্তে আত্মা বিজ্ঞানমরঃ" (২।৪।১)

"কর্ম্মাণি বিজ্ঞানমর\*চ আত্মা" ( মুপ্তুকে ৩)২৭)

"যস্ত বিজ্ঞানবান্ ভবতি" (কঠ এ৬)

"এষ হি বিজ্ঞানাত্মা পুরুষাপ" (প্রশ্নো ৪।৯)

এই সকল স্থলে কোথাও বা বিশিষ্ট জ্ঞান, কোথাও বা ব্রহ্ম-জ্ঞান, কোথাও বা শ্রবণমনননিদিধ্যাসনাদিপূর্ব্বক উপনিষদ্ জ্ঞান-অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

শ্রীমন্তগবদগীতার টীকাকারগণ এই শব্দটীর বহুল অর্থ করিয়া-ছেন। শ্রীমন্তগবদগাতার ১৮ অধ্যারের ৪২সংখ্যক শ্লোকের 'জানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং' ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী 'বিজ্ঞান-মন্তবং" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। রামান্তজ লিথিয়াছেন, "পরতব্যতাসাধারণবিশেষবিষয়ং—বিজ্ঞানম্"; শঙ্করাচার্য্য লিথিয়াছেন "বিজ্ঞানং, কর্মকাণ্ডে ক্রিয়াকোশলং, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মাইস্থক্যান্তবং"। মধুস্থান সরস্বতী শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই বজার রাথিয়াছেন। আবার অগ্রত্ত অপরোক্ষান্তত্তই বিজ্ঞান শব্দের অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইংরাজীতে যাহাকে Science বলে, অধুনা ৰাঙ্গালা ভাষার সেই অর্থে বিজ্ঞান শব্দের প্রয়োগ হইতেছে,—যেমন পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞান,উদ্ভিদ্বিজ্ঞান ইত্যাদি। Science শব্দের অন্থবাদে বিজ্ঞান শব্দের ব্যবহার করার বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে কোনও অভিনবত নাই। প্রীমন্তগবদগীতার ৭ম অধ্যার পাঠ করিয়া জানা যায়, পাশ্চাত্য ভাষার যে শ্রেণীর জ্ঞান Science নামে অভিহিত হয়, প্রীভগবদগীতার সেই শ্রেণীর জ্ঞানকেই "বিজ্ঞান" নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সপ্তম অধ্যায়ে প্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন :—

"ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রমঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥
জ্ঞানং তে২হং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
ফজ্জাত্বা নেহ ভূয়োগুজ্জাতব্যমবশিষ্যতে॥"
দ্বিতীয় গ্লোকের জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দের ব্যাখ্যায় পরম

পূজ্যপাদ শ্রীরামানুজ লিথিয়াছেন :—

জ্ঞানম্=মদ্বিষয়মিদং জ্ঞানম্। বিজ্ঞানম্=বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞানম্॥

'ষধাহং মদ্যতিরিক্তাৎ সমন্তচিদচিদ্বস্তজাতানিধিলং হের-প্রাত্যনীকতয়া নবাধিকাতিশয়সংখ্যেয়কল্যাণগুণানাং মহা-বিভূতিতয়া বিবিক্তঃ ৫তন বিবিক্তবিষয়্মজ্ঞানেন সহ মৎস্বরূপ-জ্ঞানং বক্ষ্যামি। কিংবছনা যজ্জানং জ্ঞাত্মাপি পুনরন্যজ্-জ্ঞাতব্যং নাবশিষ্যতে।'

এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে এস্থলে;জ্ঞান অর্থ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান অর্থ—বিবিক্তাকারবিষয়জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্বাতি-রিক্ত সমস্ত চিৎ ও অচিৎ বস্তুর জ্ঞানই বিজ্ঞান। ইহার পরেই শ্রীভগবান বিজ্ঞানের বিষয় নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন:—

"ভূমিরাপোথ নলো বায়ু: খং মনো বৃদ্ধিরেব চ।
অহকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেরমিতিস্তন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যাতে জগ ९॥
এতৎ যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎমশু জগতঃ প্রভবঃ প্রলম্নস্তথা॥"

এস্থলেই বিশ্ববিজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে। এই অপরা প্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতিই বিশ্ববিজ্ঞানের বিষয়।

স্থবিখ্যাত ফরাসি-দার্শনিক পণ্ডিত কোম্তে (Comte) Inorganic এবং Organic Science বাক্য দারা যে যাবতীয়

বিজ্ঞান

বিজ্ঞান অন্তর্ভু করিয়াছেন, উদ্ধৃত শ্রীভগবদ্বাক্যেও তৎসমস্তই অন্তর্ভু হইয়াছে। উহাতে ব্যোম বিজ্ঞান ভ্বিজ্ঞান আছে, বাষ্কবীয় বিজ্ঞান উদ্বিজ্ঞান জ্যোতির্বিজ্ঞান জীববিজ্ঞান এবং উহাদের অন্তর্ভুক্ত নিখিল বিজ্ঞান বিষয় ব্যঞ্জিত হইয়াছে। স্কুতরাং শ্রীমন্ত্রগবদ্গীতায় ব্যবহৃত বিজ্ঞান শন্দটী পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের Science শন্দের প্রতিনিধিক্ষপে ব্যবহৃত হইতে পারে। জ্যবদ্গাতায় "রাজ্য জ্ঞান" পদটীও "বিজ্ঞান" শন্দের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে যথা:—

পৃথক্জেন তু ষজ্জানং নানাভাবান্ পৃথিয়িধান্।
বৈত্তি সর্কের্ ভূতেরু তজ্জানং বিদ্ধি রাজসম্॥' (২১,১৮)
ভগবদ্দীতায় বিজ্ঞান শব্দটি প্রায় সর্বত্তই জ্ঞান শব্দের সহিত
একত্র বোগে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেমন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্রাত্মা"
"জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতম্' "জ্ঞানং বিজ্ঞানমন্তিক্যম্" ইত্যাদি।
বীমদ্বাগবতেও এই উভয় শব্দের একত্র সরিবেশ দেখিতে
পাওয়া যায় যথা—

"জ্ঞানং পরম গুহুঞ্চ যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।" ( ২র স্কন্ধ ৯ অধ্যায় )

এই সকল স্থলে রামান্থজাচার্য্যের ব্যাখ্যাই অধিকতর সঙ্গত,

ন্ধাৎ জ্ঞান শব্দের অর্থ ভগবিষয়ক জ্ঞান এবং বিজ্ঞান শব্দের

ন্ধাৰ্থ নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞান—কৈবজ্ঞানও ইহার

ন্ধার্থত। নিখিল ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ক বিশিষ্ট জ্ঞানই আধুনিক
বিজ্ঞানের বিষয়। কোম্তে (Comte) বলেন—

"We have now to proceed to the exposition of the System; that is to the determination of the universal or encyclopædic order which must regulate the different classes of natural phenomena and consequently the corresponding positive Sciences."

শ্রীমন্তগবদ্গাতার এই জ্ঞানবিজ্ঞান নামক অধ্যায়ে সমগ্র বিশ্বতত্ব-বিজ্ঞানের সহিত বিশ্বেখারের জ্ঞানের আভাগ দেওয়া হইরাছে। বিশ্ববিজ্ঞানের মূলস্বরূপিণী মহাশক্তির কথা এই অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সপ্রমাণ করা হইয়াছে যে সমগ্রবিশ্বপ্রপঞ্চ এক অজ্ঞেয় মহাশক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ মাত্র:—

শরসোহহমপ্স কোন্তের প্রভাম্মি শশিত্র্যারোঃ।
প্রণবাং সর্কাবেদের্ শব্দঃ থে পৌরুষং নৃষু ॥
প্রণ্যোগদ্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাম্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্কাভূতের্ তপশ্চাম্মি তপস্থির ॥
বীজং মাং সর্কাভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনং।
বুদ্ধির্কা,দিমতামম্মি তেজন্তেজ্বিম্বনামহম্॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতং।
ধর্ম্মাবিক্ষন্ধে ভূতেরু কামোহস্মি ভরতর্বভ ॥
ধে চৈব সাত্মিকা ভাবা রাজসা স্তামসাশ্চ যে।
মন্ত এবেতি তানু বিদ্ধি ন ত্বহং তেরু তে মরি ॥\*

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে. সর্ব্ধ প্রকার প্রাপঞ্চিক পদার্থ ভগবংশক্তি ওতপ্রোতভাবে বিজ্ঞমান। প্রাপঞ্চিক পদার্থ-নিচয় যে সেই অদৃশ্য শক্তির সন্থাতেই বিজ্ঞমান, হার্ব্বাট স্পেন-সারও এই ভাবাত্মক কথাই বলেন ষথা:—

Every Phenomenon is a manifestation of force.

অর্থাৎ এই প্রপঞ্চের প্রত্যেক পদার্থ ই শক্তির অভিব্যক্তি
বিশেষ। ফলতঃ এই বিশ্বপ্রপঞ্চ সর্ব্ধকারণ শ্রীভগবানের
অভিব্যক্তিময়ী লীলা তরঙ্গ মাত্র। গীতার যে অংশ উদ্ভ্
হইল, উহা প্রকৃতই বিজ্ঞানের সার সত্য। হার্কাট স্পেদসার
বলেনঃ—

The final out-come of that Speculation commenced by the primitive man is that the power manifested throughout the universe, distinguished as material, is the same Power which in ourselves swells up under the form of consciousness.

গ্রীরুষ্ণ আরও বলিয়াছেন:-

"মত্তঃ পরতরং নান্তৎ কিঞ্চিদন্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্ব্ব মিদং প্রোতং স্থতে মণিগণাইব ॥"

স্পেন্সার বলিয়াছেন:-

"Ever in presence of an Infinite and Eternal Energy, from which all things proceed."
চতীতে লিখিত হইয়াছে :—

\*সৈব বিশ্বং প্রস্থাতে।"

এই শক্তিই বিজ্ঞানের সার ও মূল সতা। স্পেনসার প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গের কথার সহিত আমাদের শাস্ত্রীয় শক্তির প্রচুর পার্থক্য আছে। যুরোপীয় এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ যে জগৎশক্তির কথা বলেন, উহা কেবল অচিৎ প্রকৃতি-(Cosmophysical) এবং চিৎ প্রকৃতি-(Cosmo-psychical) শক্তি (Energy) মাত্র। আমাদের বিজ্ঞান জ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানময়ী মহাশক্তির বাহু অভিব্যক্তির তরঙ্গলীলা দেখাইয়া ভক্তিভাব পৃষ্টির পরম সহায় হয়েন। শ্রীভগবদ্গীতার উক্তিসমূহের পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে ইহাতে একদিকে যেমন Redistribution of Master and Motion প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকতন্ত্রের মূল বীজের হত্ত রহিয়াছে, অপরদিকে ভগবছক্তির উদ্দীপক সারতত্বসমূহের ইহাতে পূর্ণ ক্ষুব্রিও বিদ্যান।

আমানের সাখ্য ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে যে হক্ষ বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার মর্ম্ম বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শব্দে দ্রষ্টব্য ।

কোম্তে (Comie) বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিভাগ করিতে যাইয়া প্রথমতঃ Inorganic and organic phenomena এই হুই ভাগ করিয়াছেন। গীতাতেও অপরা ও পরা ভেদে হুই প্রকার প্রকৃতির উল্লেখ করা হুইয়াছে। অপরা প্রকৃতি ভূমি আপ অনল অনিল প্রভৃতি এবং পরা প্রকৃতি—জীবভূতা প্রকৃতি। কোম্তে বিজ্ঞানকে গ্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—

- ১। জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান (Astronomy)
- २। পদার্থবিজ্ঞান (Physics)
- ৩। রসায়নবিজ্ঞান (Chemistry)
- ৪। শরীরবিজ্ঞান (Pnysiology)
- ৫। সমাজ-বিজ্ঞান (Sociology)

কোম্তের মতে আধুনিক অন্তান্ত বধছবিধ বিজ্ঞান ইহাদেরই অস্তর্ভুক্ত। কিন্তু কোম্তে গণিতবিজ্ঞানকেই বিজ্ঞানজগতের সর্ব্বপ্রথমে দক্ষানার্হ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

বেকন, কোম্তে, হারবার্ট স্পেন্সার ও বেইন প্রভৃতি পণ্ডিত-গণ বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। ১৮১৫ সালে প্রকাশিত Encyclopedia Metropolitana নামক কোন গ্রন্থে বিজ্ঞানের চারিটি মৌলিক বিভাগ প্রদর্শিত ইইয়াছিল:—

প্রথম বিভাগে ব্যাকরণ-বিজ্ঞান, তর্কবিজ্ঞান, অলম্বার-বিজ্ঞান, গণিতবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান (Metaphysics), ব্যবস্থা-বিজ্ঞান (Law), নীতিবিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান। এইস্থলে আমাদের অমরকোষের লিখিত "বিজ্ঞানং শিল্পগান্তরোঃ" কথাটা স্থৃতিপথে উদিত হয়। টীকাকার লিখিয়াছেন, শোস্তং ব্যাকরণাদি'—অর্থাৎ ব্যাকরণাদিশাস্ত্রও বিজ্ঞানরাজ্যের অন্তর্গত।

দ্বিতীয় বিভাগে—মেকানিকৃদ্, হাইড্রোষ্টেটিক্স, নিউমাটিক্স, অপটিক্স ও জ্যোতির্বিজ্ঞান ( Astronomy)।

ভৃতীয় বিভাগে—মাগনেটিজম্, ইলেকট্রিসিটী, তাপ, আলোক, রসায়ন, শব্দবিজ্ঞান বা একুষ্টিকস্ (Acoustics) মিটিয়রলজী ও জিউডেসী (Geodesy), বিবিধ প্রকার শিল্প ও চিকিৎসাবিজ্ঞানও এই বিভাগের অন্তর্গত।

চতুর্থ বিভাগে—ইতিহাস, জীবনী, ভূগোল, অভিধান ও অক্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় ধরিয়া শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে।

১৮২৮ সালে ভাক্তার নিল আর্ণ ট (Dr. Niel Arnot) তাঁহার পদার্থবিজ্ঞান গ্রন্থে চারিভাগে বিজ্ঞানের বিভাগ করেন যথা :—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জীবনবিজ্ঞান ও মনো-বিজ্ঞান। তিনি গণিতবিজ্ঞানকেও কোম্তের স্থায় সবিশেষ

সম্মানাম্পদ আসন প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার আর্ণ ট বস্তুতব্বের মধ্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, থনিবিজ্ঞান (Minerology), ভূবিজ্ঞান (Geology), উদ্ভিদ্বিজ্ঞান (Botany) প্রাণিবিজ্ঞান (Zoology) ও মানবজাতির ইতিহাস (Anthropology) প্রভৃতির সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। অরুনা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্র শতমুখী গঙ্গাপ্রবাহের স্থায় শত শত নামে শিক্ষার্থিগণের মানসনেত্রের সমক্ষে বিজ্ঞানরাজ্যের অনস্তব্বের মহিমা ও গৌরব উন্তাসিত করিতেছে, এমন কি এক চিকিৎসা বিজ্ঞানই বছ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক বিভাগেই এইরূপ বিবিধ শাখা, উপশাখা ও প্রশাখার প্রসারে এই বিজ্ঞান মহীরুহ এক্ষণে অনর্ব্বেচনীয় গৌরবময়ী বিশালতায় স্বীয় মহিমা উদ্যোষিত করিতেছে।

িবৈজ্ঞানিকতত্ত্ব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ ক্রষ্টব্য । ]
বিজ্ঞানক (ত্রি) বিজ্ঞানং স্বার্থে কন্। বিজ্ঞান। 'বাহার্থবিজ্ঞানকশূন্যবাদেঃ' ( হেম )

বিজ্ঞানকন্দ, গ্রন্থকর্তাভেদ।

বিজ্ঞানকেবল ( পুং ) বিজ্ঞানাকলঃ। ( সর্বদর্শনস° ৮৬)৫ )

विकान को पूनी ( श्री ) वोक त्रभी (छन ।

বিজ্ঞানতা (স্ত্রী) বিজ্ঞানের ভাব বা ধর্ম।

বিজ্ঞানতৈলগর্ভ (পুং) অঙ্গোলরুক ে (রাজনি°)

বিজ্ঞানদেশন (পুং) বুদ্ধভেদ।

বিজ্ঞানপতি (পুং) পরমজ্ঞানী।

বিজ্ঞানপাদ (পুং) বিজ্ঞানমেব পাদং লক্ষ্যং ষশু। বেদব্যাস। বিজ্ঞানভট্টারক (পুং) পরমপণ্ডিত।

বিজ্ঞানভিক্ষ, একজন প্রধান দার্শনিক। তিনি বছতর উপ-নিষদ ও দর্শনাদির ভাষ্য লিখিয়া বিখ্যাত হইশ্বাছেন। তাঁহার গ্রন্থ-সমূহের মধ্যে কঠবল্লী, কৈবল্য, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, মৈত্রেয় ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি উপনিষদের 'আলোক'নামে ভাষাঃ বেদাস্তালোক নামে কতকগুলি প্রকৃত উপনিষ্দের সমালোচনা: এ ছাড়া ঈশ্বরগীতাভাষ্য, পাত্ঞলভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক (বৈয়ানিকভাষ্যের টীকা), ভগবদ্গীতাটীকা, বিজ্ঞানামৃত বা ত্রনাস্ত্রঋজুব্যাখ্যা, সাংখ্যস্ত্র বা সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য,সাংখ্যকারিকা-ভাষ্য এবং উপদেশরত্বমালা, ব্রন্ধাদর্শ, যোগসারসংগ্রহ ও সাংখ্য-সার্বিবেক নামক কএকখানি দার্শনিক এছ পাওয়া ষায়। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য গ্রন্থই বিশেষ প্রচলিত 🖟 তিনি সাংখ্যস্তার্তিকার অনিক্ষভট্টের মত উদ্ধৃত ক্রিয়াছেন। আবার মহাদেবের সাংখ্যস্ত্রবৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি যোগস্ত্রতিকার তারাগণেশ্যাক্ষিতেক গুৰু ছিলেন।

বিজ্ঞানময় ( ত্রি ) জ্ঞানধরপ। ( ভাগবত ১১/২৯/৬৮ )
বিজ্ঞানময়কোষ ( পুং ) বিজ্ঞানময়ন্তদাস্থকঃ কোষইব আজ্ঞাদকভাং। জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি। "জ্ঞানেন্দ্রিয়েঃ সহিতা
বুদ্ধিঃ"। (বেদান্তসার)

বিজ্ঞানমাতৃক ( পুং ) বিজ্ঞানং মাতের যন্ত বছবীথে কন্। বুদ্ধ। বিজ্ঞানয়তি ( পুং ) বিজ্ঞানভিক্ষ্।

विष्ठान त्यां शिन् ( शः ) [ विष्ठात्न वत तथ । ]

विकानव (बि) कानवृक्त । कानी। (हारमाउँ ११४१)

বিজ্ঞানবাদ (পুং) > ব্রহ্মাইস্থকান্ত্রত্ববিষয়ক জন্নন। ২ যোগাচার।

विकानवामिन् ( वि ) त्यागागत्री, त्यागमार्गाञ्चनात्री।

विकानाकल ( वि ) विकानकवन।

বিজ্ঞানাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

বিজ্ঞানাত্মা, জ্ঞানাত্মার শিষ্য। ইহার রচিত নারায়ণোপনিষদ্-বিবরণ ও খেতাখতরোপনিষদ্বিবরণ পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন (क्री) বৌদ্ধমঠতেদ।

বিজ্ঞানায়ত (क्री) জানায়ত।

বিজ্ঞানিক ( ত্রি ) বিজ্ঞানমন্ত্যভেতি বিজ্ঞান-ঠন্। জ্ঞানবিশিষ্ট, বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিপুণ। (ভরত )

বিজ্ঞানিত। (স্ত্রী) বিজ্ঞানমন্তান্তেতি বিজ্ঞান-ইন্-তল্-টাপ্। বিজ্ঞানীর ভাব বা ধর্ম, বিজ্ঞানবৈতা।

বিজ্ঞানিন্ ( ত্রি ) বিজ্ঞানবান্, বিজ্ঞানবিশিষ্ঠ, যাহার বিশেষ জ্ঞান আছে।

"যদি রাজ্ঞা হতা ধেমুরিয়ং বিজ্ঞানিনা মতা" (মার্ক°পু° ১১২।১৬) বিজ্ঞানীয় ( ত্রি ) বিজ্ঞানসম্বদীয় । ( স্কুশ্রুত )

বিজ্ঞানেশ্বর, একজন অদিতীয় স্মার্গ্ত পণ্ডিত। মিতাক্ষরানামী যাজ্ঞবন্ধানীকা লিখিয়া তিনি ভারতবিশ্যাত হইয়াছেন। মিতাক্ষরার শেষে পণ্ডিতবর এইরূপে আত্মপ্রিচয় দিয়া গিয়াছেন—

"নাসীদন্তি ভবিষাতি ক্ষিতিতলে কল্যাণকল্লং পুরং
নো দৃষ্টঃ শ্রুত এব বা ক্ষিতিপতিঃ শ্রীবিক্রমার্কোপম:।
বিজ্ঞানেশ্বপণ্ডিতো ন ভন্ধতে কিঞ্চান্তদন্তোপমা
নাকল্লং স্থিরমস্ত কল্লভিকাকল্লং তদেতৎত্রয়ম্ ॥৪
আন্যেতোঃ কীর্ত্তিরাশে রযুক্লভিলক্সান্টশলাধিরাজাদাচপ্রতাক্পয়োধেশ্চটুলভিামক্লোভূপ্রিপত্ররপাং।
আচপ্রাচঃ সমুজাদ্যিলন্পশিরোরক্বভাভাস্করাজিঘুঃ
পারাদাচক্রতারং জগদিদম্যিলং বিক্রমাদিত্যদেবঃ ॥"৬ \*

অর্থাৎ পৃথিবীর উপর কল্যাণ সদৃশ নর্পর ছিল না, নাই বা হবে না। এই পৃথিবীতে বিক্রমার্ক সদৃশ রাজা দেখা যায় নাই বা শুনা যায় নাই। অধিক কি? বিজ্ঞানেশ্বর পণ্ডিতও অপর কাহারও সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে না। এই তিনটা (স্বর্গের) করতক্রর ন্তায় কর পর্যান্ত হির রহক। দক্ষিণে রঘুকুলতিলক রামচন্ত্রের চিরন্তন কীর্তিরক্ষক সেতৃবন্ধ, উত্তরে শৈলাধিরাজ হিমালয়, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে উত্তালতরক্ষণাকুল তিমিমকরসন্থূল মহাসমুদ্র, এই চতুঃসীমাবচিহ্ন বিভ্ত ভ্তাগের প্রভাবশালী নৃপতিরক্ষের বিনমিতমন্তকন্থিত রহারাজিপ্রভার বাহার চরণযুগল নিয়ত প্রভাবিত, সেই বিক্রমাদিতাদেব চন্দ্রতারাহিতিকাল পর্যান্ত এই নিথিল জগন্মগুল পালন কর্জন।

উক্ত বিক্রমাদিত্যই প্রসিদ্ধ কল্যাণপতি প্রতীচ্য চালুক্যবংশীয় ত্রিভূবনমন্ন বিক্রমাদিত্য। ইনি খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দে বিস্তমান ছিলেন। [বিক্রমাদিত্য শব্দে ১১ সংখ্যক বিবরণ দেখ।]

বিজ্ঞানেশরের পিতার নাম পদ্মনাত। তাঁহার মিতাক্ষরা সমস্ত ভারতের প্রধান ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ বলিয়া প্রথিত। বিশেষতঃ এখনও মহারাষ্ট্রপ্রদেশে মিতাক্ষরার মতামুসারেই সকল আচার ও ব্যবহার কার্য্য সম্পন্ধ হয়। মিতাক্ষরা ব্যতীত বিজ্ঞানেশ্বর অষ্টাবক্রটীকা, ও ত্রিংশচ্ছোকীভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন (क्री) বি-জ্ঞা-ণিচ্-ল্যুট্। বোধন, জানান, বিদিত-করণ, নিবেদন।

"তয় বিজ্ঞাপনায়াহং প্রেষিতঃ স্বীকুক্ষ তাম্।" (কথাস<sup>°</sup>০১।৫৮)
বিজ্ঞাপনা (স্বী ) বি-জ্ঞা-ণিচ্-যুচ্ টাপ্। বিজ্ঞাপন, জানান।
"যুযোজ পাকাভিমুখৈভূ ত্যান্ বিজ্ঞাপনাফলৈঃ।" (রুছু ১৭।৪০)

বিজ্ঞাপনী (স্ত্রী) বাচিক অথবা লিপিছারা কোন বিষয় আবেদন করা, দরখান্ত, জ্ঞাপনপত্রী, রিপোর্ট।

বিজ্ঞাপনীয় (ত্রি) বিজ্ঞাপ্য, বিজ্ঞাপনের যোগ্য, জানানর উপযুক্ত।

বিজ্ঞাপিত ( ত্রি ) নিবেদিত, যাহা জানান হইমাছে ।

विज्ञाश्वि (ज्ञी) वि-ज्ञा-निह्-ज्ञिन्। विज्ञाशन, जानान। विज्ञाश्वि ( ত্রি) विज्ञाशमत सागा, जानानत विस्ता।

"শ্রায়তাং মম: বিজ্ঞাপ্যম্।" ( হরিবংশ )

বিজেয় ( ত্রি ) বি-জা-ষৎ ( অচোষৎ। পা ৩।১৯৭)। বিজ্ঞাতব্য, বিজানীয়, জানিবার যোগ্য, জাতব্য।

"শ্রুতিস্ত বেদো বিজ্ঞোরে ধর্মশাস্ত্রস্ত বৈ স্মৃতি:।" ( মনু ২।১০ ) বিজ্য ( ত্রি ) বিগতা জ্যা ফ্রমাৎ। জ্যা রহিত, যাহার গুণ বা ছিলা নাই। "বিজ্যং ক্লমা মহাধন্মঃ।" ( রামায়ণ প্রভা১০ )

শ্বতিশংরক্ষণের জন্তই ভিস্নাথবোধক বর্ণদ্বরের যোজনা ক্রিয়া উদীয় নামের আভাস দেওয়া ইইরাছে ।

<sup>\*</sup> এই শ্লোকে, "আচশোলাধিরাজাৎ" "আচপ্রত্যক্পরোধেঃ" "আচপ্রাচঃ" "আচপ্রতারং" প্রভৃতিস্থলে 'আ' এবং 'চ' এর একতা সমাবেশ বারা ব্যাপ্রত হুইতেছে যে মহারাজ বিক্রমাধিত্যের "আচ" নামক যে এক স্বীধাণালী সেনা-নায়ক ছিলেন, যাহার ভুজবলে অনেক দেশ বিজিত হয়, সেই সেনাপতির

১০ বাতপুত্র। 👵

বিজ্বর ( ত্রি ) বিগতঃ জরো ষস্ত। ১ বিগত জর, জরম্ক, যে জর হইতে মুক্ত হইরাছে। ২ নিশ্চিন্ত, চিন্তারহিত।
"বস্তাং স্বধুরমধ্যস্ত পুমাংশ্চরতি বিজরঃ।" (ভাগব° ০০১৪০১৯)
'বিজরঃ নিশ্চিন্তঃ'। ( স্বামী ) ত ক্লেশরহিত, কইশৃন্ত।
"ব্রুত্তে হতে ত্রুয়ো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিশঃ।
সপালা হতবন্ সন্তো বিজরা নির্তিক্রিয়াঃ।"(ভাগ°৬০১০১)
৪ বিগততাপ, ত্রিতাগরহিত।
"বদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্মো বা স্বন্ধৃতিতঃ।
কুলং নো বিপ্রদৈবক্ষেৎ ছিজো ভবতু বিজরঃ॥
বদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বন্তগাশ্রয়ঃ।
সর্বভ্তাম্মভাবেন দিজো ভবতু বিজরঃ॥
( ভাগবত ৯০৬০২০,১১ )

বিগতশোক, অমুতাপহীন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিজ্ঞরা (স্ত্রী)
 জররহিতা। "বিজ্ঞরা জ্রয়া ত্যক্তা" (হরিবংশ)
 বিবাবার্পর (ত্রি) কর্কশ।

বিঞ্জামর (ক্লী) চক্ষুর শুক্লফেত্র, চোথের শুক্ল ( সাদা ) ভাগ। বিঞ্জোলী (স্ত্রী) শ্রেণী, পংক্তি, সারি।

বিট্, শব্দ। আক্রোশে ইতি কেচিৎ। ভ্ৰ'ণ পর° অক° সেট্। আক্রোশে সক°। লট্বেটতি।

বিট (পুং) বেটতীতি বিট-ক। ১ কামুক, লম্পট, উপপতি। ষিজা।

"প্রতিক্ষণং নব্যবদচ্যুতশু ষৎ স্ত্রিয়া বিটানামিব সাধুবার্তা॥"
(ভাগবত ১০১১৩২)

২ কামুকান্সচর। ৩ ধূর্ত্ত। ৪ কামতন্ত্রকলাকোবিদ। শৃক্ষার-অস-নায়কান্সচর। ইহার লক্ষণ—

"সম্ভোগহীনসম্পদ্ বিটস্ত ধৃৰ্তঃ কলৈকদেশজ্ঞঃ।
বেশোপচারকুশলো বাগ্মী মধুরোহথ বহুমতো গোষ্ঠ্যাং॥"
(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

সন্তোগ দারা যাহার সকল সম্পদ্ বিনষ্ট হইয়াছে, ধ্রু, ফলের একদেশদর্শী, বেশ রচনাদিতে কুশল, বাগ্মী এবং সভাস্থলে সাননীয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই বিট নামে খ্যাত।

রসমঞ্জরী মতে নায়কভেদ, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার শক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

পীঠমর্দ্ধ বিট বলি চেট বিদ্যক।

এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥

কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।

বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥

চুম্ব আলিঙ্গন,

মন্ত্রন্ত আদি যত।

যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ে রস,
এমত জানিবা কত ॥
বেশভূষা বাস, সন্দেহ সম্ভাষ,
নৃত্যগীত নানা মত ।
ফিরি নানা ঠাই, আর কর্ম্ম নাই,
আমার এই সতত ॥" (ভারতচক্র রসমঞ্জরী)
ধ পর্ব্বতবিশেষ । ৩ লবণভেদ, বিটলবণ । ৭ খদিরবিশেষ ।
৮ মৃষিক । (মেদিনী) ৯ নারঙ্গবৃক্ষ । (শন্দমালা) ৯ বেশ্ঠাপতি।

বিটক (পুং) দেশভেদ, এই দেশ নর্মদার পূর্বদিকে অবস্থিত।

"মেকলকিরাতবিটকা বহিরস্তঃশৈলজাঃ পুলিন্দান্চ।

দ্রাবিড়াণাং প্রাগর্ম্মং দক্ষিণকুলঞ্চ যমুনায়াঃ ॥"

( বৃহৎসংহিতা ১৬।২ )

বিট স্বার্থে কন্। ২ বিট শব্দার্থ।
বিটস্ক ( গুং ক্লী) বিশেষেণ টকতে সোধাদিয়ু ইতি বি-টক বন্ধনে

যঞ্। কপোতপালিকা, চলিত পান্নরার খোপ। সোধাদির
প্রান্তভাগে কাঠাদিরচিত যে কপোতাদির স্থান, তাহাকে বিটক
কহে। অমরটীকান্ন ভরত লিখিয়াছেন যে, পক্ষীর বাসামাত্রকেই
বিটক্ষ বলা যান্ন।

"বীন্ পক্ষিণষ্টস্কয়তি বগ্গতি বিটক্ষং টকিবন্ধে যণ্ বিশেষেণ টক্ষয়ত্যত্রেতি বা, পক্ষিমাত্রপালিজেন বোধ্যং" (অমর্টীকা ভরত) (ত্রি) ২ স্থলর।

"দেবাবচক্ষত গৃহীতগদৌ পরাদ্ধ্যকেয়ুরকুগুলকিরীটবিট**ন্ধবেশৌ।"** (ভাগবত ৩১৫।৩৭)

৩ অলঙ্কুত, শোভিত।

শোভিত।

অলকাবিটন্ধকপোল—অলকালক্কত কপোল।
বিটন্ধক (পুং ক্লী) বিটন্ধ এব স্বার্থে কন্। বিটন্ধ। (শন্ধরত্না°)
বিটন্ধপুর (ক্লী) নগরভেষ। (কথাসরিৎসা° ২৫।৩৫)
বিটন্ধিত (ত্লি) বিটন্ধ-অন্ত্যর্থে তারকাদিখাদিতচ্। অলক্কত,

বিটপ (পুং ক্লী) বেটতি শব্দায়তে ইতি বিট (বিটপপিষ্টপ-বিশিপোলপা:। উণ্ ৩১৪৫) ইতি ক প্রত্যেন নিপাতনাং সাধু:। শাথাপল্লবসমূদায়, শাথা, ডাল, পল্লব, ছোটডাল, ফেক্রি। পর্যায়—বিস্তার, স্তম। (মেদিনী)

"ৰাহুভিবিউপাকারৈর্দিব্যাভরণভূষিতৈ:।
আবিভূ তমপাং মধ্যে পারিজাতমিবাপরম্ ॥" (রঘু ১০,১১)
(ক্লী) ২ মুক্ষবজ্ঞদণান্তর, স্নায়ুমর্মভেদ।
"বিউপস্ত মহাবীজ্যমন্তরা মুক্ষবজ্ঞদণম্।" (হেম)
বজ্ঞদণ এবং মুক্ষদ্রের মধ্যে এক অঙ্গুলিপরিমিত বিউপ

নামক স্নায়্মর্ম্ম আছে, এই মর্ম্ম বিক্বত হইলে ষণ্ডতা বা শুক্রের অল্লতা হইয়া থাকে। "বজ্জণর্ষণয়োরস্তরে বিটপং নাম তত্ত্ব যাণ্ডামল্লণ্ডকতা বা ভবতি" ( স্ক্রেন্ড এ৬ )

(পুং) বিটান্ পাতীতি পা-ক। ৩ বিটাধিপ, পার-দারিকশ্রেষ্ঠ। (মদিনী) ৪ আদিত্যপত্র। (রাজনি•)

বিটপশ্ ( অব্য° ) বিটপ-শচ্। শাখাভেদ।

"আবিহিতত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং

বেদক্রমং বিটপশো বিভজিষাতি ত্ম" (ভাগবত ২।৭।৩৬)
'বিটপশঃ শাথাভেদেন' (স্বামী)

বিটিপিন্ (পুং) বিটপঃ শাথাদিরস্তাস্তেতি বিটপ-ইনি।
> বৃক্ষ। (অমর) ২ বটবৃক্ষ। (রাজনি°)(ত্রি) ৩ বিটপযুক্ত,
শাথাবিশিষ্ট।

"অস্কুরং ক্বতবাংস্তত্র ততঃ পর্ণদ্যাবিতম্।
প্রাাশিনং শাখিনঞ্চ তথা বিটপিনং পুনঃ॥"

(ভারত ১।৪৩।১০)

বিটপুত্র, একজন কামশাস্ত্রকার। কুট্নীমত-গ্রন্থে ইহার নাম উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিটপ্রিয় (পুং) বিটানাং প্রিয়:। ১ মুদগররুক্ষ। (রাজনি•)
২ বিটদিগের প্রিয়।

বিটভূত (পুং) অমুর।

বিটমাক্ষিক (পুং) বিটপ্রিয়ো মাক্ষিকঃ। ধাতুবিশেষ, স্বর্ণ-মাক্ষিক। পর্যায়—তাপ্য, নদীজ, কামারি, তারারি। (হেম)

বিটলবণ (ক্লী) বিউসংজ্ঞকং লবণম্। বিজ্লবণ, বিট্ন্থন। বিটবল্লভা (স্ত্রী) পাটলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

বিটবুত্ত, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। স্থভাষিতাবলী গ্রন্থে ইহার কবিতা উদ্ধৃত দেখা যায়।

বিটি ( স্ত্রী ) বটতীতি বিট-ইন্, সচ কিৎ। পীতচন্দন। (শন্দমালা)

বিটি (দেশজ) কন্তা।

বিটিকপ্রীধর (পুং)

বিট্ক (ক্নী)বিষ। ( সুশ্রুত)

বিট্কারিক। (স্ত্রী) পশ্দিবিশেষ। পর্যায়—কুণপী, রোরোটী, গোকিরাটিকা, বিটুদারিকা। (হারাবলী)

বিট্কুল (क्री) विশाং কুলং। ১ বৈশুকুল, বৈশ্ব।

( वाब° गृश् २।२।> )

বিট্ থাদির ( প্র: ) বিজ্বৎ হর্গন্ধঃ থদিরঃ। বিঠাবৎ হর্গন্ধ থদির।
চলিত গুরেবাবলা। পর্যার—অরিমেদ, হরিমেদ, অসিমেদ, কালহন্দ, অরিমেদক। ইহার গুণ—কবার, উষ্ণ,মুথ ও দন্তপীড়া,রক্তদোষ, কণ্ডু, বিষ, শ্লেমা, কুমি, কুঠ, ব্রণ ও গ্রহনাশক। (ভাব প্র°)

বিট্বাত (পুং) মুত্রাঘাত, বিভ্বিষাত।
বিট্চর (পুং) বিষি বিষ্ঠায়াং চরতীতি চর-ট। গ্রাম্যশুকর।
বিট্চল (বিঠ্ঠল), > দাক্ষিণাত্যের পণ্টরপুরস্থিত বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।
বিঠোবা নামেও থ্যাত [পণ্টরপুর দেখ।]

২ ছায়ানাটকপ্রণেতা। ৩ রতিবৃত্তি লক্ষণ নামক অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা। ৪ সঙ্গীতনৃত্যরত্বাকররচয়িতা। ৫ কেশবের পুত্র।
শ্বতিরত্বাকরপ্রণেতা। ৬ বহশব্বার পুত্র, ইনি ১৬১৯ খুষ্টাব্দে
কুণ্ডমণ্ডপসিদ্ধি ও পরে তুলাপুরুষদানবিধি এবং ১৬২৮ খুষ্টাব্দে
মুহূর্ত্তকল্পদ্রম ও তাহার টীকা রচনা করেন।

৭ বাত্মালা নামে স্থায়গ্রন্থ রচয়িতা।

বিট্ঠল আচার্য্য, একজন জ্যোতির্বিদ্। ইনি বি্ট্রচনীপদ্ধতি
নামে একথানি জ্যোতিষ প্রণয়ন করেন। ২ একজন বিখ্যাত
পণ্ডিত। ইহার পিতার নাম নৃসিংহাচার্য্য, পিতামহ রামক্ষণাচার্য্য এবং পুত্রের নাম লক্ষ্মীধরাচার্য্য। ইনি প্রক্রিয়াকোমুদীপ্রসাদ, অব্যয়ার্থনিক্রপণ, বৈষ্ণবিদ্যান্ত্রীপাকারীকা
প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভট্টোজিদীক্ষিত বহুস্থানে
ইহাকে দ্বিয়াছেন।

৩ ক্রিয়াযোগ নামে যোগগ্রন্থরচয়িতা।

विष्ठे ठेल माम, मथ्रानिवामी अकबन প्रत्में के दिख्य। वाला রাজার পুরোহিত। ইনি কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়া গৃহকার্য্য পরিত্যাগ পূর্বক সর্বাদা একটী নির্জ্জনে থাকিতেন, শুনিয়া রাজা স্বীয় পুরোহিতের প্রকৃত চরিত্র অবগত হইবার জন্ম একদিন একাদশীর রাত্রে অক্সান্ত ভক্ত-বৈষ্ণব-বুন্দ সমভিব্যাহারে বিট্ঠল দাসকেও পরম সমাদরে নিজ ভবনে আনম্বন করেন। দোমহলার উপরে সমস্ত বৈঠক হয়, তথায় অনেকক্ষণ পর্যান্ত বৈষ্ণবগণের পরম্পর নানারূপ ক্লফকথা ও নামকীর্ত্তনাদি চলিতেছে এমন সময় বিঠ্ঠল দাস প্রেমানন্দে উন্মত্ত হইয়া নাচিয়া উঠিলেন; প্রেমোন্মাদে নাচিতে নাচিতে কিছুকাল পরে পদখলিত হইয়া তিনি ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া স্বয়ং রাজা প্রভৃতি সকলে হাহাকার করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পরমকারুণিক ভগবানের কুপায় তাঁহার শরীরের কিছুমাত্র ক্ষতি হইল না। রাজা তাহাতে যারপর নাই শ্রদাবিত হইয়া তাঁহাকে গৃহে পাঠাইলেন এবং যাহাতে নিরুদ্বেগে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এরূপ বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি আর গৃহে না থাকিয়া প্রথমে ষাটঘরায় বাস করেন, পরে স্বীয় মাতার আগ্রহে ও ৮গোবিন্দ-দেবের অনুজ্ঞায় পুনরায় গৃহে আদিয়া নিয়ত বৈষ্ণব সেবা করিতে থাকেন। তদীয় পুত্র রঙ্গরায় ১৮ বৎসর বয়সেই পিতৃস্ম ক্লুক্তভক্ত হন ! ইনি দৈবাধীন ভুগর্ত্তে এক পর্ম রমণীয়

বিগ্রহ মূর্ত্তি ও কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হওরার বিট্ঠল দাস মহা উল্লাসিত হন এবং পিতাপুত্রে মহানন্দে কারমনোবাক্যে পরম্বত্নে সাতিশর ভক্তিসহকারে বিগ্রহদেবের সেবা করিতে থাকেন।

বিট্ঠলদানের রুঞ্চপ্রেমোন্মন্ততার বিষয় আরও বর্ণিত আছে যে—একদা তিনি কোন নর্ত্তকীর কোকিলকণ্ঠ বিনিন্দিত

স্থমধুর স্বরে রাসলীলা সংগীত শ্রবণ ক্রিয়া এতই প্রেমোন্মন্ত হন যে, তাহাকে গৃহস্থিত যাবতীয় বস্ত্রালক্ষারাদি আনিয়া দেন এবং তাহাতেও পরিতৃষ্ট না হইয়া অবশেষে রঙ্গরায়কে তাহার হাতে হাতে সমর্পণ করেন। সঙ্গীতান্তে নর্ত্তকী রঙ্গরায়কে লইয়া চলিলে, বিঠ্ঠলের বাহজান উপস্থিত হইল, তিনি বিপুলার্থ প্রদানে সন্মত হইয়া নর্ত্তকীর নিকট পুত্রের প্রতিদান যাক্ষা করিলেন, কিন্তু পুত্র স্বয়ং তাহাতে অসম্মত হইয়া পিতাকে বলিল যে আপনি যখন আমাকে ক্বফ উদ্দেশ্যে দান করিয়াছেন তথন আবার প্রতিদান কামনা আপনার নিতান্ত অমুচিত। এই কথায় বিট্ঠল লজ্জিত रहेशा नित्रस रहेला नर्खकी शूनताय त्रम्तायरक लहेशा ठिलल। রঙ্গিরায়ের নিকট মন্ত্র-দীক্ষিতা রাজকন্তা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া গুরু-দেবের মুক্তির জন্ম পথে আসিয়া নর্ত্তকীকে ধরিলেন এবং যথা-সর্বস্থ পণ করিয়া নর্ত্তকীর নিকট গুরুর মুক্তিকামনা করিলেন। কিন্তু নর্ত্তকী রাজকন্তার অপরিসীম সোজগুতা দেখিয়া কিছুমাত্র না লইয়াই রঙ্গরায়কে ছাড়িয়া দিল। রাজকন্তাও নিজ সৌজন্ত রক্ষার জন্ম গাত্রস্থ অলম্বারাদি নির্ম্মুক্ত ক্রিয়া নর্ত্তকীকে দিয়া গুরুদেব সমভিব্যাহারে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। (ভক্তমাল) বিট্ঠলদীক্ষিত, স্থাসিদ্ধ বন্ধভাচার্য্যের পুত্র, একজন বৈষ্ণব-ভক্ত ও দার্শনিক। বারাণসীধামে ১৫:৬ খুপ্তান্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরম পণ্ডিত পিতার নিকট তিনি নানা শাস্ত্রে শিক্ষিত হন। বল্লভাচার্য্যের মৃত্যু হইলে তিনিও আচার্য্যপদ লাভ করেন এবং মহোৎসাহে পিতৃমত প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার উপদেশগুণে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বহুলোক তাঁহার শিব্যন্ত স্বীকার করেন। তন্মধ্যে ২৫২ জনই প্রধান। এই ২৫২ জনের পরিচয় 'দো সো বাবন্বার্তা' নামক হিন্দী গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে ৷ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিট্ঠল গোকুলে আসিয়া বাস করেন। এখানেই १० বর্ষ বয়ঃক্রমে তাঁহার তিরোধান ঘটে। তাঁহার তুই পত্নীর গর্ভে গিরিধর, গোবিন্দ, বালক্ষ্ণ, গোকুলনাথ, রঘুনাথ, যতুনাথ ও ঘনস্থাম এই সপ্তপুত্র জন্ম।

বিট্ঠল দীক্ষিত বহু সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অবতারতারতম্যস্তোত্র, আর্ধ্যা, কামেনেতিবিবরণ, ক্লফ্ডন প্রেমাম্ত, গীতা, গীতগোবিন্দ, প্রধ্মাষ্টপদীবিবৃতি, গোকুলাষ্টক, জন্মান্টমীনির্ণয়, জলভেদটীকা, শ্রুবপদ, নামচন্দ্রিকা, স্থাসাদেশবিবরণ, প্রবোধ, প্রেমাম্তভাষ্যা, ভক্তিহংস, ভক্তিহেতুনির্ণয়,

ভগবৎস্বতম্ভতা, ভগবাদ্যীতাতাৎপর্য্য, ভগবাদ্যীতাহেতুনির্বর, ভাগবততত্ত্বদীপিকা, ভাগবতদশমস্কদ্ধবিবৃতি, ভুজস্পপ্রযাতাষ্ট্রক, যম্নাষ্টপদী, রসসর্ব্বস্থ, রামনবমীনির্ণর, বল্লভাষ্টক, বিছন্মগুল, বিবেকধৈর্য্যাশ্রয়টীকা, শিক্ষাপত্র, শৃঙ্গাররসমগুল, ষট্পদী, সন্যাসনির্ণয়বিবরণ, সময়প্রদীপ, সর্ব্বোত্তমন্তোত্র, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, সতত্ত্বলেখন, স্থামিনীস্তোত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়।

২ আগ্রয়ণপদ্ধতিরচয়িতা।

বিট্ঠলভট্ট, জয়তীর্থক্কত প্রমাণপদ্ধতির টীকাকার বিট্ঠলমিশ্রে, > ব্রহ্মানন্দীয়টীকা ও করণালস্কৃতি নামে সমর-সারটীকা-রচয়িতা।

বিট্ঠলেশ্বর, পত্রপুরের প্রসিদ্ধ বিঠোবা-দেবতা। বিট্পান্ত (ক্লী) বিশাং পণ্যং। বৈশুদিগের বিক্রেয় বস্ত। "ইদন্ত বৃত্তিবৈকল্যাৎ ত্যজতো ধর্ম্মনৈপুণম্।

বিট্পণ্যমুদ্ধ্তোদ্ধারং বিক্রেয়ং বিত্তবৰ্দ্ধনম্ ॥" ( মহু ১০।৮৫ )

বিট্পতি (পুং) বিষঃ ক্যায়াঃ পতিঃ। জামাতা। (জটাধর)

"মাতামহং মাতুলঞ্সপ্রীয়ং শ্রন্তরং গুরুম্।

দৌহিত্রং বিট্পতিং বন্ধুমৃত্বিগ্যাজ্যে চ ভোজন্তে ॥"(মন্থ ৩)১৪৮)
২ বৈশ্রপতি।

"বৈশ্যঃ পঠন্ বিট্পতিঃ স্থাৎ শূজঃ সত্তমতামিয়াৎ।"

( ভাগবত ৪।২৩।৩২ )

'বিট্পতিঃ বিশাং পশ্বাদীনাং বৈশ্বাদীনাং বা পতিঃ' (স্বামী)
বিট্পালম, স্থমিষ্ট পালমশাকভেদ। ইহার মূল লোহিতবর্ণ কন্দবিশিষ্ট। উহা স্থমিষ্ট এবং তরকারী রাধিলে থাইতে অভি
উপাদের বোধ হয়। পত্র বা শাক ততদূর উৎকৃষ্ট নহে। এই
বিট্মূল হইতে শর্করাংশ গ্রহণ করিয়া য়্রোপীয় বিভিন্ন দেশবাসীয়া দানাদার একরূপ চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকে, উহাকে
(Beet sugar) বা বিট্চিনি বলে। এক্ষণে বাঙ্গালায় ইক্ষ্
বা থর্জ্বে চিনির পরিবর্ত্তে বিট্চিনির বাণিজ্য অধিক।

[ শর্করা দেখ<sup>া</sup> ]

বিট্প্রিয় (প্রং) শিশুমার, শুশুক। (বৈত্বকনি<sup>°</sup>) বিশাং প্রিয়:। ২ বৈত্তদিগের প্রিয়।

বিট্ শুদ্র (क्री) বৈশ ও শুদ্র।

বিট্শূল (পুং) শূলবেদনা বিশেষ। স্থ্রুতে ইহার লক্ষণাদি বিবৃত আছে। [শূলরোগ দেখ।]

विष्ठे मञ्ज ( थुः ) भूतीया अवृत्ति, मनदाध।

"বিট্সঙ্গ আধানমথাবিপাকঃ" (ভাৰপ্ৰ°)

বিট্সারিকা (স্ত্রী) বিট্প্রিয়া সারিকা। পক্ষিবিশেষ। চলিত গুয়েশালিক। (জ্ঞটাধর)

विष् मात्री ( श्री ) विष्मातिका, मातिकारणमा

বিঠর (পুং) বাগ্মী, বজা। (সংক্ষিপ্তসার উণাদির্ভিঃ)
বৈঠুর (বিঠোর), যুক্তপ্রদেশের কাণপুর জেলাস্থ একটী নগর।
কাণপুর সহর হইতে ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে, গঙ্গার দক্ষিণকূলে
অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৬ ৫০ উ:, জাবি° ৮০°১৯ পুঃ। এই
সহরের গঙ্গাতটে অতি স্থানর ঘাট, দেবমন্দির ও কতকগুলি
বৃহৎ অট্টালিকা শোভিত থাকার এই স্থানটী অতি মনোরম ও
স্থান্ধ্য। এখানকার নদীতীরে যে সকল স্নানের ঘাট আছে,
তর্মধ্যে ব্রহ্মঘাটই প্রধান ও একটী প্রাচীন তীর্থ বিলয়া
পরিগণিত।

প্রবাদ, ব্রহ্মা স্থাষ্টিকার্য্য সমাধা করিয়া এখানে একটী অখমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞ সমাধান্তে তাহার পাছকা হইতে একটী কাঁটা ঐ স্থানে স্থালিত ও সোপানোপরি গ্রথিত হয়। তীর্থযাত্রীগণ এখানে স্থাসিয়া ঐ কাঁটা পূজা করিয়া থাকে। প্রতি বৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানে অতি সমারোহে একটী মেলা হয়; কোন কোন বৎসরে তিথির বিপর্যয়হেতু ঐ মেলা অপ্রহায়ণ মাসে গিয়া পড়ে।

অবোধ্যার নবাব গাজীউদ্দীন্ হায়দারের মন্ত্রী রাজা 
টীকায়েৎ রায় বহু লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘাটটী অতি স্কলর 
করিয়া বাঁধাইয়া তহুপরি ঘর নির্দ্ধাণ করিয়া দিয়াছেন। শেষ 
পেশবা বাজীরাও এখানে নির্দ্ধাদিত হই া আসেন। নগর 
মধ্যে তাঁহার বৃহৎ প্রাসাদ এখনও বিভ্যমান আছে। তাঁহার 
দত্তকপুত্র নানা সাহেবের উত্তেজনায় কাণপুরে বিদ্রোহ উপস্থিত 
হয়। নানা সাহেব দেখ।

১৮৫৭ খুষ্টাব্দে ১৯এ জুলাই ইংরাজ সেনাপতি হাবলোক এইস্থান দথল করেন, তাঁহার আক্রমণে বাজীরাও-প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয় ও নানা সাহেব পলাইয়া যান। পুর্ব্বে এথানে বহুলোকের বাস ছিল। স্থানীয় আদালত উঠিয়া যাওয়ায় লোক সংখ্যা অনেক কমিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের সংখ্যা আদৌ কম হয় নাই। অধিকাংশব্রাহ্মণই ব্রহ্মতীর্থের পাণ্ডাগিরি করিয়া থাকেন। তীর্থস্থান উপলক্ষে এখানে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই বিঠরের পার্থ দিয়া একটী গঙ্গার থাল গিয়াছে।

বিজ্, আকোশ। ভাদি° পরবৈশ° সক° সেট। লট বেড়তি। লোট বেড়তু। লিট বিবেড়। লুঙ্ অবেড়ীৎ। সন্ বিবিজ্যিতি। যঙ্বেবিড়াতে। ণিচ্বেড়য়তি। লুঙ্ অবিবেড়ৎ।

বিড় (ক্লী) বিড়-ক। লবণবিশেষ, বিট্লুণ। পর্য্যায়—বিড়্গন্ধ, কাললবণ, বিড়্লবণ, দ্রাবিড়ক, খণ্ড, ক্বতক, ক্ষার, আস্তুর, স্থাক্য, খণ্ডলবণ, ধৃর্ত্ত, ক্বতিমক। গুণ—উষ্ণ, দীপন, ক্রচিকর, বাত, অজীর্ণ, শূল, গুল্ল ও মেহনাশক। (রাজনি°)

'পাক্যং বিড়ঞ্চ কতকে দন্তম্' ( অমর )

'দ্বে সমুদ্রতীরাসন্নভবাং লবণমৃত্তিকাং পাচয়িত্বা নিষ্পাদিতে লবণে' (ভরত )

ভাবপ্রকাশ মতে—উর্জ্ব-কফ এবং অধোবায়ুর অনুলোমকারক, দীপন, লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ, রুচিকর, ব্যবায়ী, বিবন্ধ, আনাহ, বিষ্টম্ভকারক ও শূলনাশক। (ভাবপ্র°)

२ विष्क्ष । ( रेवणकनि°)

বিড (পুং) রসজারণের নিমিত্ত ব্যবহার্য্য ক্ষারবহুল দ্রব্যবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ,—বেতোশাক, এরগুমূলের ছাল, পীতগোষা, কদলীকন্দ ( কলার এঁটো ), পুনর্নবা, বাসকছাল, পলাশছাল, হিজলবীজ, তিল, স্বৰ্ণমান্দিক, মূলক (মূলা) শাকের ফল, ফুল, মূল, পত্র ও কাণ্ড এবং তিলনাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক পৃথক পৃথক রূপে খণ্ড খণ্ড করিয়া কিঞ্চিৎ পিযিয়া শিলাতলে বা থর্পর মধ্যে এরূপ ভাবে দগ্ধ করিবে, যেন ক্ষারগুলি কোনরূপে অপরিষ্কৃত না হয়। পরে বেতোশাক হইতে মূলাশাকের কাণ্ড পর্যান্ত পঞ্চদশ প্রকারের ক্ষার সমভাগে এবং তিলনালের ক্ষার ঐ ক্ষারসমষ্টির সমানভাগে লইয়া যাবতীয় ক্ষার, মৃত্রবর্গে অর্থাৎ হস্তী, উষ্ট্র, মহিষ, গৰ্দ্ধভ, গো, অশ্ব, ছাপ ও মেষ এই অষ্ট প্রকার জন্তুর মূত্রে উত্তমরূপে আলোড়িত করিবে। কিঞ্চিৎ পরে উহা স্থির হইলে উপরিস্থ মূত্ররূপ নির্মাল জল পরিষ্কৃত স্ক্র্মবস্ত্রে ছাকিয়া লইয়া তাহা কোন লৌহপাত্রে রাখিয়া উহাতে আন্তে আন্তে জাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে উহা হইতে বুদ্বৃদ্ এবং বাজ্পোলাম হইতেছে অর্থাৎ উহা উত্তমরূপে ফুটিতেছে, তথন হিরাকস, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, যবক্ষার, সাচীক্ষার, সোহাগা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, চিনি, হিঙ্গ ও ছয় প্রকার লবণ, এই সকল দ্রব্যের চুর্ণ প্রত্যেক সমানভাগে (মোটের উপর পূর্ব্বোক্ত যাবতীয় ক্ষারসমষ্টির চতুর্থাংশ) লইয়া ঐ ফুটিত জলে প্রক্ষেপ করিবে। পাক শেষ (ঐ জলের তিন-ভাগ শেষ ) হইলে নামাইয়া তাহা কোন কঠিন পাত্রে পূরিয়া মুথ বন্ধ করিয়া সপ্তাহকালের জন্ম ভূগর্ত্তে নিহিত করিবে। সপ্তাহান্তে উঠাইলে, ঐ পক কারজল জারণাদি কার্য্যে ব্যবহার করিবার উপযুক্ত হইবে। উল্লিখিত প্রক্ষেপণীয় দ্রব্যের অন্তর্গত সোহাগাকে পলাশবুকের ছালের রসে শতবার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

বিভগন্ধ (ক্লী)বিট্লবণ। (রাজনি°)

বিভূক্স ( প্রং ক্রী ) বিড় আক্রোশে ( বিড়াদিভাঃ কিং । উণ ১।২০ ) ইতি অঙ্গচ্ স চ কিং । Embelia ribes, Seeds of Embelia ribes ) স্বনামথ্যাত ঔষধ, ক্রমিম্নপণ্যন্ত্রাবিশেষ । হিন্দী —বারিবাঙ্, বায়বিড়ং, তৈলঙ্গ—বায়বিভূপুচেট্রু, বস্বে— বর্বট্টি, অম্বট, কার্কণনী, তামিল—বায়বিল। পর্যায়—বেল্ল, অমোঘা, চিত্রতপুলা, তথুল, ক্রিমিয়, রসায়ন, পাবক, ভত্মক, বৈলু, মোঘা, তথুলু, জন্তম, চিত্রতপুল, ক্রিমিশক্র, গর্পভ, কৈবল, বিড়ঙ্গা, ক্রিমিহা, চিত্রা, তথুলা, তথুলীয়কা, বাতারিতপুলা, জন্তমী, মৃগগামিনী, কৈরালী, গহবরা, কাপালী, বরাস্থ, চিত্রবীজা, জন্তমন্ত্রী। গুণ—কটু, উষ্ণ, লঘু, বাতকফপীড়া, অগ্নিমান্দ্য, অক্রচি, ত্রাস্তি ও ক্রমিদোষনাশক। (রাজনি°) ঈ্রংতিক্র, ক্রমি ও বিষনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, ক্রম্ক, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, শূল,আগ্রান, উদর, শ্লেয়, ক্রমি ও বিবন্ধনাশক। (ভাবপ্র°) (ত্রি) ২ অভিজ্ঞ। (মেদিনী) বিড়ঙ্গতৈল (ক্রী) তৈলোষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—কটুত্রল ও সের, গোম্ত্র, ১৬ সের, করার্থ বিড়ঙ্গ, গন্ধক, মনঃশিলা মিলিক্ত একসের। তৈলপাকের বিধানামুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মন্তকে মর্দ্ধন করিলে সমুদ্র উকুন আশু বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্নাণ ক্রমিরোগাধি°)

বিড়ঙ্গাদি তৈল (ফ্রী) তৈলোষধ বিশেষ:। প্রস্তুতপ্রণালী—তৈল ৪ সের, কন্ধার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ,আকন্দমূল, ওঁঠ, চিতামূল, দেবদারু, এলাইচ ও পঞ্চলবণ মিলিত ১ সের। তৈলপাকের বিধানামুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিলে শ্লাপদরোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না শ্লীপদরোগাধি )

বিভঙ্গাদিলোহ ( क्री ) স্থিমধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—লোহ ৪ পল, অত্র ২॥০ পল, ত্রিফলা প্রত্যেকে ৭॥০ পল, জল ৩৬০ পল, শেষ ৪৫ পল। এই কাথ জলে লোহ ও অত্র পাক করিবে, ইহার সহিত ঘত ৭॥০ পল, শতমূলীর রস ৭॥০ পল, ত্র্য় ১৫ পল, এই সকল দ্রব্য লোহ বা তাত্রপাত্রে মৃহ্ অগ্রিতে লোহার হাতা দিয়া আলোড়ন করিয়া পাক করিতে হইবে। পাক শেষ হয় হয় এইরূপ সময় নিমোক্ত দ্রব্য উহাতে প্রক্রেপ করিতে হইবে। দ্রব্য মথা—বিভৃত্গ, শুঠ, ধনে, শুলঞ্চর্স, জীরা, পলাশবীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিয়লী, তেউড়ী, ত্রিফলা, দন্তীমূল, এলাইচ, এরগুমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মৃতা ও বৃদ্ধনারকবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ৪ মাষা ও ৮ রাত। মাত্রা রোগীর বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হইবে।

এই ঔষধ সেবনে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য ও হলীমক রোগ আশু প্রশমিত হয়,। (ভৈষজ্যরত্না° আমবাতরোগাধি°)

অন্থবিধ—প্রস্থতপ্রণালী—বিভূক, ত্রিফলা, মূতা, পিপ্পলী, শুন্তী,জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকলের সমভাগ লোহ একত্র মিশ্রিত করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে প্রমেহ রোগ বিনষ্ট হয়। মাত্রা, রোগীর বৃলাবল এবং অমুপান, লোষের বলাবল অমুসারে স্থির করিতে হইবে।

( तरमक्रमात्रम° व्यायश्रतांशाधि° )

অগুবিধ—প্রস্তুতপ্রণানী—বিজ্ঞ্ন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চৈ, চিতামূল এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সকলের সমান লোহ একত্র মিশ্রিত করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পাকশেষে এই ঔষধ হুই ভোলা পরিমাণ শুড়িকা করিবে এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু ও কমলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

( त्रत्मक्रमात्रम<sup>°</sup> भा खुरताशासिका<sup>•</sup> )

বিড়ঙ্গারিষ্ট (পুং) ত্রণশোথাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, রামা, কুড়চীছাল, ইন্দ্রমব, আকনাদি, এলবালুক, আমলকী প্রত্যেক দ্রব্য ৪০ তোলা পরিমাণে লইয়া ৫১২ সের বা ১২ মণ ৩২ সের জলদারা পাক করিতে আরম্ভ করিয়া ৬৪ সের (১॥৪ সের) শেষ থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে ছাকিয়া উহাতে ধাইফুল চুর্ণ ২॥০ সের, দার্ক্রচিনি, এলাইচ, তেজপত্র প্রত্যেক ১৬ তোলা, প্রিয়ন্ত্র্যু, রস্তুক্রাঞ্চনছাল, লোধ, প্রত্যেকে ৮ তোলা শুঠ, পিপুল, মরিচ প্রত্যেক ১ সের, এই সকল চুর্ণ এবং মধু ৩৭॥০ সের মিশ্রিত করিয়া একমাস পর্যান্ত আবৃত দ্বত ভাণ্ডে রাথিবে। ইহা সেবন করিলে বিদ্রধি, অশ্মরী, মেহ, উরুল্বন্ত, অষ্ঠালা, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের উপশম হয়।

বিড়ম্ব ( পুং ) বি-ড়ম্ব-অপ্। বিড়ম্বন, অমুকরণ।
"অথামুশ্বত্য বিপ্রান্তে অয়তপ্যন্ কুতাগসঃ।

যদিখেশবরের্যাচ্ঞামহন্ম নৃবিভ্নরোঃ ॥"(ভাগবত ১০।২৩।৩৭)

বিড়ম্বক ( ত্রি ) বিড়ম্মতি বি-ড়ম্ব-ণিচ্-ল্য । বিড়ম্মনকারী, প্রতারক।

"আশ্রমাপসদা হেতে থ্যাশ্রমবিজ্যকাঃ।" (ভাগবত ৭।১৫।৩৯)

বিড়ম্বন (ক্নী) বি-ড়ম্ব-ল্যুট্। ১ অমুকরণ। ২ প্রতারণ, বঞ্চনা, প্রতারণা।

বিজ্মনা ( ত্রী ) বি-ড়ম্ব, ণিচ্, যুচ্, টাপ্। ১ অনুকরণ। সদৃশী-করণ। ২ প্রতারণ, প্রতারণা। ৩ পরিহাস।

শ্টিরঞ্চ তেহস্তা পুরতো বিড়ম্বনা

যদূঢ়য়া বারণরাজহার্য্যয়া।

বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া

মহাজনঃ শ্মেরমুখো ভবিষ্যতি॥" ( কুমার ৫।৭০ )

বিড়ম্বিত ( ত্রি ) বি-ড়ম্ব-জ্ঞ । ১ ক্বতবিড়ম্বন, পর্য্যায়—ব্যস্ত, আকুল, হুর্গত। (শন্দমালা ) ২ অমুক্তত। ৩ বঞ্চিত, প্রতারিত। ৪ হুঃখিত।

বিড়মিন্ ( ত্রি ) বি-ড়ম্ব-ইনি। বিড়ম্বকারী, বিড়ম্বনবিশিষ্ট।
"স ব্রজত্যন্ধতামিশ্রং সার্জমুক্ষবিড়ম্বিনা।" ( বৃহৎস° ২০১৭)
বিড়ম্ব্য ( ত্রি ) বি-ড়ম্ব-মং। উপহাসাম্পদ।

"বহড় মধুপতিভ্নানিনীনাম্ প্রসাদং

যত্নদিসি বিজ্ঞাং যন্ত দৃতস্বমীদৃক্।" (ভাগবত ১০।৪৭।১২)
'বিজ্ঞাং উপহাসাম্পদং' (স্বামী ) ২ বিজ্ঞ্বনীয়, বিজ্ঞ্বনযোগ্য।
বিজ্যারকীয় (ত্রি) স্তোত্রপাঠের বিষ্ণুতিভেদ। (লাট্যা°৬।৬)৭)
বিজ্যারক (পং) বিজ্ঞাল এব স্বার্থে কন্, লন্ত রঃ। বিজ্ঞাল।
বিজ্যাল (পুং) বিজ্-আক্রোশে (তমিবিশিবিজীতি। উণ্ ১।১১৭)
ইতি কালন্। ১ নেত্রপিগু। (মেদিনী) ২ নেত্রোষধবিশেষ।
(ভাবপ্রশ) ৩ স্বনামধ্যাত পশু। পর্যায়—জতু, মার্জার,
ব্যদংশক, আগুভূক, বিরাল, (বিলাল),দীপ্তাক্ষ, নক্তঞ্চরী, জাহক,
বিজ্ঞালক, ত্রিশঙ্কু, জিহ্বাপ, মেনাদ, স্চক, ম্বিকারাতি, শালাবৃক,
মারাবী, দীপ্তলোচন। (রাজনি°)

বিড়ালের বাহিক আরুতি, মুথের গঠন, পায়ের থাবা ও অস্থি প্রভৃতির সহিত ব্যাঘের বিশেষ সৌসাদৃশু নিরীক্ষণ করিয়া এবং বিড়ালেরা বাঘের মত গুঁড়ি মারিয়া ও লাফ দিয়া ইন্দ্র শিকার করে দেখিয়া পাশ্চাত্য প্রাণিবিদ্গণ এইরপ সিরাম্ভ করিয়াছেন যে এই স্থনামপ্রসিদ্ধ চতুপাদ জন্ত ব্যাঘজাতির (Feline tribe) অন্তর্ভুক্ত। এইজন্ম তাঁহারা ইহাদের Felis catus সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া থাকেন। আমাদের দেশবাসীয়া সন্তবতঃ ঐ সকল কারণেই বিড়ালকে "বাঘের মাসী" বলিয়া থাকেন। ব্যাঘ শিকার লইয়া বিড়ালের লায় বৃক্ষাদিতে উঠিতে পারে না, বোধ হয় এই গুণপণায় সে বাঘের বড়—সেইজন্মই তাহার বাঘের মাসী নাম। কিন্তু চিতা,নেক্ডে প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঘদিগকে বুক্ষোপরি আরোহণ করিতে দেখা যায়। বিড়ালের বাঘের মাসীয় প্রাণ্ডি সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

এই বিড়ালজাতি সাধারণতঃ তুই প্রকার—গ্রাম্য বাঁ পালিত ও বহু । বহুবিড়ালের মধ্যেও আবার তুইটা শ্রেণীভাগ করা যায়। ১ম পালিত জাতীয় বিড়ালের বহুশ্রেণী, ২য় অপর প্রকৃত বন্বিড়াল। দেশভেদে ও আক্তিগত পার্থক্য-নিবন্ধন পালিত বিড়ালের মধ্যেও নানা ভেদ দৃষ্ট হয়। এই কারণে উহাদের স্থতম্ব নামকরণ হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতে যে সকল বিভিন্ন জাতীয় পশু বিড়াল নামে পরিচিত, নিমে তাহাদের নাম দেওয়া গেল। যেমন Civet Cat, Genet Cat, Marten Cat, Pole Cat ইত্যাদি। মাদাগাস্থার দ্বীপের লেমুরজাতি Madagascar Cat এবং অফ্রেলিয়া দ্বীপের শাবকবাহী চর্মকোষযুক্ত পশুগুলি Wild cat নামে প্রসিদ্ধ। ভারতবাসী 'সর্মিন্দি-বিল্লি' জীতপ্রকৃতিবিশিষ্ট ও কতকপরিমাণে লাজুক বলিয়া ক্থিত এবং বনবিড়ালেরা অপেকাকৃত উগ্রস্থভাববিশিষ্ট। ইহারা Lynx (Felis rufa) জাতীয়। মিশর রাজ্যে যে সকল

মামি-বিড়াল (Mummy cat ) দেখা যার, উহাদের সহিত্ত বর্ত্তমান F. Chaus—Marsh cat, F. Caligulata ও F. bubastes জাতির অনেক সৌসাদৃশু আছে। মিশরে এখনও ঐ সকল জাতীর বহা ও পালিত উভর প্রকার বিড়াল আছে। পালাস্, টেম্মিনিক্ ও ব্লাইদ্ প্রভৃতি প্রাণিবিদ্গণ অহুমান করেন যে, উক্ত পালিত বিড়ালগণ তত্তদ্ বহাজাতীর জীবের সাময়িক সঙ্গতিবিশেষে উৎপন্ন। পরে তাহারা প্রারা পরস্পরে রক্তসংস্রবে সঙ্গত হইয়া এইরপ একটা নৃতন বিড়াল জাতি উৎপাদন করিয়াছে।

इंटेनट्ड F. Sylvestris, जानिक्यार्ट्स F. lybica, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় F. caffra নামে তিন প্রকার বনবিড়ান দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতে সাধারণতঃ চারিপ্রকার বন-বিড়াল আছে। তাহার মধ্যে F. Chaus জাতির পুচ্ছ lyox জাতির স্থায়। হান্সিজেলায় F. Ornata or torquata এবং মধ্য এসিয়ায় F. manal শ্রেণীর বহু বনবিড়ালের বাস আছে। মানবদ্বীপে (Isle of man ) একপ্রকার পুজ্হীন বিড়াল আছে; উহাদের পশ্চাদ্দিকের পা বড়। এণ্টিগোয়ার পালিত ক্রিয়োল বিড়াল ( Creole cats ) গুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার, किछ पूथ ছँ চাল ও नया। भाता छेरे तात्मात विजान छनि कुछ ও কুশকার। মলয়বীপপুঞ্জ, শ্রাম, পেগু ও ব্রহ্ম প্রভৃতি প্রাচ্য জনপদে যে সকল পালিত বিডাল দেখা যায়, তাহাদের পুচ্ছ শুণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ গ্রন্থিবিশিষ্ট। চীনদেশে একজাতীয় বিডাল জন্মে. তাহাদের কাণ নোটানোটা। পারস্তরাজ্যের প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘাকার 'আঙ্গোরা' বিড়াল মধ্য এসিয়ার F. manal হইতে উৎ-পন্ন। ভারতের সাধারণ ৰিড়ালের সহিত ইহাদের যোড় লাগে।

পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানাপেকা এদিয়ার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশেই বিভিন্ন জাতীয় বিড়ালের বাস আছে। বিভিন্ন জাতীয় ভাষায় বন্ত বা পালিত বিড়াল পুস্ বা পুসি নামে খ্যাত। পালিত অর্থাৎ যাহা গৃহস্থ যত্নপূর্বক পালন করে, তাহাদেরও কোন কোনটার নাম পুসি, মেনি, পুলি দেখা যায়। কথন কথন কোন কোন ব্যক্তি পালিত মার্জারকে কুরুরের ন্তায় নাম ধরিয়া ডাকেন। গ্রাম বা নগরে যে সকল অর্জবন্ত ও গৃহস্থগৃহে অযত্মে পালিত ক্লশকায় বিড়াল দেখা যায়, তাহাদেরও কেহ কেহ পুসি, মেনি বলিয়া অভিহিত করেন; কিন্তু মার্জার জাতির সাধারণ নাম বাঙ্গলায়—বিড়াল, বিরেল, পুসি; হিন্দি—বিল্লি; ভোট ও সোক্পা—সি-মি; তামিল—পোনি; তেলগু—লিলি, পারস্ত—মাইলা, পুল্চাক; আফগান—লিস্চিক; তুরুক্ক—পুস্চিক; কুর্দ্দ—পসিক; লিথুয়ানিয়—পিইজী; আরব—কিট্ট; ইংরাজী—Car, Pussy cat, ইত্যাদি।

পূর্ব্বাপর বিভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিড়াল পালনের ব্রীতি দেখা যায়। শুদ্ধ ভারত নহে, স্থদুর পাশ্চাত্য ভূথণ্ডেও সমাদরে বিড়াল পালিত হইত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে আমরা বিভাল ও তাহার স্বভাবের পরিচয় পাই। খুষ্টের বছ শতাব্দ পূর্ব্বে রচিত রামায়ণে (৬।৭৩।১১) মার্জ্জারারোহণে রাক্ষসসৈন্সের অভিযানের কথা আছে। বিড়াল যে লাফাইয়া সুষিক শিকার করে,তাহাও আমরা উক্ত গ্রন্থের শঙ্কাকাণ্ড হইতে জানিতে পারি। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পাণিনিও মার্জারমৃষিকের নিত্যবিরোধিতা জানিয়াই সমাসস্ত্রে (পা ২।৪।৯) "মার্জারমৃষিকম্" পদ বিস্তাস করিয়াছেন। বিড়ালগণ মৃষিকাদি হিংদাকালে ধ্যাননিষ্ঠের স্থায় বিনীতভাবে অবস্থান করে, তদ্ধু ভগবান্ মহ (মহ ৪।১৯৭) তৎপ্রকৃতিক মমুষ্যকে 'মার্জারণিঙ্গন্' শব্দে অভিহিত করিয়া-ছেন। কেবল ভারতবাসী নহে, প্রাচীন গ্রীক, রোমক ও ইট্ !-স্থানেরা বিড়ালের ইন্দুর হিংসা অবগত ছিলেন। প্রাচীনকালের ক্রীড়াপুত্তনী প্রভৃতিতে এবং দেওয়ালের চিত্রে বিড়ালের মৃষিক-শিকার-কৌশল চিত্রিত দেখা যায়। আরিষ্টট্ল যে পালিত মৃষিক-হিংসক পণ্ডর কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অধ্যাপক রোলে-ষ্টোন্ তাহাকে বৰ্তমান খেতবক্ষ মাটিন্ (Marten foina) নামক পশু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দুরহিংসক ब জীবকে দীর্ঘাকার Pole-cat বা Foumart বলিয়া মনে হয়।

कूर्षियान, जूकक ও निश्रानिशावामीता विजान वज जान-বাসে। মিশরবাসীরা বহু পূর্বকাল হইতে বিড়ালের বিশেষ সমাদর করিয়া আসিতেছে। এখনও তথার মামিবিভাল দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল গ্রন্থে অথবা প্রাচীন আদিরীয় প্রস্তর চিত্রাদিতে বিভালের চিহ্ন মাত্র নাই। বলিতে কি বর্ত্তমান যুরোপে বিড়ালের একান্ত অভাব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশে যেমন পারস্তের আঙ্গোরা বিড়াল লোকে সথ করিয়া পালন করে, যুরোপের কোন কোন লোক সেইরূপে স্থে পড়িয়া বিড়াল রাখে। কলিকাতায় ঐ পার্মী বিড়াল উষ্ট্রযাত্রী বণিক্দিগের দারা ভারতে আনীত হয়। বস্তুত: উহা আফ্গানস্থান হইতে এদেশে আনীত হইয়া থাকে এবং উহা "কাবুলী বিড়াল" নামেই সাধারণে পরিচিত। লেফ্টেনান্ট আরউইন (Lieut Irwin) বলেন, পারত্তে ঐরপ বিড়াল चारिन जत्म ना, উशास्त्र भावती छाटकत भविवर्स्ड कावूनी छाक হওয়াই উচিত। কাবুণীরা এই জাতীয় বিড়ালের গাত্রের লোম বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে উহা সাবান দিয়া ধুইয়া নিত্য আচড়াইয়া দিয়া থাকে।

আমাদের দেশের বিড়াল বিশেষ উপকারী। উহারা ইন্দুর হতা। করিয়া প্রেগাদি নানা রোগ হুইতে দেশবাসীকে মুক্ত করিয়া রাথিয়াছে। মাছের কাঁটা প্রভৃতিও বিড়ালের অমুগ্রহে
নষ্ট হইতে পায় না। তবে বিড়ালের উপদ্রবও অনেক। রামা
ঘরের হাড়ি নষ্ট করিয়া ভর্জিত মৎস্থেওও উদরসাৎ ও বালকবালিকার জন্ম রক্ষিত হগ্ধ বিনাপত্তিতে লেহন করা বিড়ালের
অধর্মা। এইজন্ম গৃহস্থ মাত্রেই বিড়ালের উপর বিরক্ত, অনেকে
বিড়াল দেখিলেই লগুড়াঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না।
যাহারা পারাবতাদি পালন করে, যদি কোন হর্ক্ ও বিড়াল
অকন্মাৎ আসিয়া ঐ প্রিয় পাথীর একটা নাশ করে, তাহা হইলে
তাহারা সেই বিড়ালকে যমালয়ে না পাঠাইয়া নিশ্চিত্ত হয় না।
আমরা কোন কোন লোককে ঐ দোষে বিড়াল হিওও করিতে
দেখিয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রে বিড়াল মারিতে নাই। বিড়াল হত্যায়
মহাপাতক আছে, যদি কেহ বিড়াল হত্যা করেন, তাহা হইলে
তাহাকে শুদ্র হত্যাবৎ আচরণ করিতে হইবে। (ময় ১০০০)

মন্থতে লিখিত আছে যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভোজন করিতে নাই। বিড়ালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলে ব্রহ্মস্থবর্চলা নামক কাথজল পান করিতে হইবে।

"বিভালকাকাথৃচ্চিষ্টং জগ্ধা খ-নকুলগু চ।

কেশকীটাবপন্নঞ্চ পিবেৎ ব্রহ্মস্ত্বর্চলাম্ ॥° (মহ ১১।১৩০)

বিড়াল বধ করিতে নাই, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।
ইহার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্তবিবেকে এইরূপ লিখিত আছে
যে, তিনদিন ক্ষীরপান বা পাদক্চ্ছু, ইহা অজ্ঞান বিষয়ে জানিতে
হইবে, অর্থাৎ দৈবাৎ বিড়াল মারিলে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
জ্ঞানকত বিড়াল বধ করিলে ঘাদশরাত্র ক্নচ্ছু ব্রতাম্প্রান করিবে,
ইহাতে অসমর্থ হইলে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত হুইটী ধেছু
দান করিতে হইবে, তাহাতেও অসমর্থ হইলে ৪ কার্যাপণ দান
করিলে পাপমৃক্তি হইবে। স্ত্রী, শুদ্র, বালক ও বৃদ্ধের পক্ষে
অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত।

"বিড়ালবথে ত্রাহং ক্ষীরপানং পাদিকক্ষজুং বা। এতৎসক্ষদ-জ্ঞানবিষয়ং জ্ঞানডোহভ্যাসে দাদশরাত্রং ক্ষজুং। তদশক্তৌ ষং-কিঞ্চিদধিকসপাদধেমুসম্ভবাৎ ২ ধেনু, তদশক্তৌ ৪ কার্যাপণাঃ দেয়াং" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

বিজ্ঞালবধে যে পাতক হর, তাহা উপপাতক মধ্যে গণনীর। অনেকে বিজ্ঞালকে যগ্নিদেবীর অন্তচর বলিয়া মান্ত করিয়া থাকে। প্রাচীনাদিগের মুখে শুনা যার, বিজ্ঞাল ষষ্ঠার বাহন তাহাকে মারিলে পুত্রাদি হয় না ও বিজ্ঞালের লোম উদরক্ষ হইলে যক্ষাকাশরোগ হইবার সন্তাবনা। অধ্যয়নকালে গুরুত্ব পিযোর মধ্যস্থল দিয়া বিজ্ঞাল গমন করিলে সেইদিন অহোরাত্রের মধ্যে আর অধ্যয়ন করিতে নাই (মহু ৪।১২৬)। অনার্ষ্টিকালে বিজ্ঞালকে যদি মান্তী পুজ্তে দেখা যার ভাহা

হইলে অচিরাৎ বৃষ্টিপাত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। ( বুহৎসংহিতা ২৮/৫ )

গ্রাম্য ক্লশকার বিড়ালের চর্দ্ম সংঘর্ষণে অধিকতর বৈহাতিক শক্তি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধ কাবুল দেশীয় পশমবহুল বিড়ালের চর্ম্মে ঐক্লপ বৈচ্যাতিক তেজ বিশেষ কম নহে। ষ্মগ্রাগ্য বিভাবের চর্ম্মে অপেকাক্কত কম তেজ আছে। প্রবাদ. কাল বিভালের অন্তি গৃহস্তের বাড়ীতে প্রোথিত থাকিলে তাহা শল্য হয় এবং তাহাতে গৃহন্তের কখনও মঙ্গল হয় না, বরং উত্তরোত্তর বিপৎপাতেরই সম্ভাবনা। মারণক্রিয়ার নিমিত্ত 🕟 অনেকে ঐরপ কালবিড়ালের হাড় শত্রুর গৃহে পুঁ তিয়া দেয়, কিন্ত এই আভিচারিক ক্রিয়ায় হিংসাকারকের অমঙ্গলই হইয়া থাকে। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বিড়াল বিষ্ঠার ধূপ কম্পজ্জে বিশেষ উপকারক। পূর্কেই বলিয়াছি বিভালের আক্বতি বাবের মত। কিন্ত

আকারে অনেক কুদ্র। সাধারণত: মন্তক ও দেহভাগ লইয়া

ইহারা লমে ১৬" হইতে ১৮" হয়। পুচ্ছ ১০ হইতে ১২ ইঞ্চি হইয়া থাকে। পায়ের থাবায় ৫টি করিয়া নথ আছে। কোন কোন বিডালের নথের সংখ্যা কমও দেখা যায়। নখের সংখ্যা কম হইলে বিষের বলও কম হয়। বিড়াল নথদারা আঁচড়াইলে লোহা পোড়া-ইয়া সেই ক্ষতন্তানে ছেঁকা দিলে

ৰিষের প্রভাব কমিয়া যায়, নচেৎ ঐ বিষ প্রবল হইয়া ক্ষত স্থান বুদ্ধি পায় এবং রোগী অনেক সময় অধিকতর যদ্রণা ভোগ করে।

ইহারা সাধারণত: ৩, ৪ বা ৫টী ছানা প্রসব করে। ঐ শাবকগুলির হন্তপদাদি অবয়ব থাকিলেও উহা কতকটা রক্ত-পিওবং। কেবল প্রাণই তাহাদের জীব শক্তির পরিচায়ক খাকে। তখন উহাদের গাত্রে কোনরূপ লোম থাকে না। হলো অর্থাৎ পুং বিড়ালগুলি ঐরপ শাবকের সদ্ধান পাইলেই শাইয়া ফেলে। এইজন্ত মেনি বা স্ত্ৰী বিড়ালগুলি অতি সাবধানে ছানাগুলিকে নানাস্থানে নাড়ানাড়ি করিয়া বেড়ায়। বিড়ালের এই শাবক স্থানান্তর করণ দৃষ্টে লোকে নিত্য বাসস্থান পরিবর্ত্তনকারীকে শ্লেষ করিয়া বলিয়া থাকেন, কেবল বিড়াল নাডানাড়ি করিতেছে।

২ স্থগন্ধমার্জার, চলিত গন্ধ নকুল। (ক্লী) ৩ হরিতাল। বিডালক (ক্লী) > হরিতাল। (হেম)

রোগের ঔষধবিশেষ।

"বিড়ালকে বহিলে পো নেত্রে পদ্মবিবর্জিতে। তম্মাত্রা পরিজ্ঞেয়া মুখালেপবিধানবং ॥" (ভাৰপ্ৰ° নেত্ৰরোগাধি°)

নেত্রের বহির্ভাগে পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া প্রলেপ দেওয়াকে বিড়ালক কহে, ইহার মাত্রা মুখালেপের স্থায়। মুখালেপের মাত্রা সম্বদ্ধে এইরূপ লিখিত আছে, মুখালেপের হীনমাত্রা এক অঙ্গুলীর চতুর্থাংশের এক অংশ, মধ্যম মাত্রা এক অঙ্গুলীর তিন অংশের এক অ:শ এবং উত্তম মাত্রা; এক অঙ্গুলীর অদ্ধাংশ, এই লেপ যে পর্যান্ত শুদ্ধ না হয়, সেই পর্যান্ত ধারণ করিতে হইবে, শুদ্ধ হইলেই পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ উহা শুকাইয়া গেলে গুণ রহিত হয় এবং চর্মকে দৃষিত করে।

विज्ञानक अतन्त्र, — यष्टिमधू, श्रांत्रमांजी, रमक्त, माक्र दिखां ७ রসাঞ্জন, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দ্বারা পেরণ করত: নেত্রের বহির্ভাগে প্রলেপ দিবে। এই প্রলেপে সর্ব প্ৰকার নেত্রোগ বিনষ্ট হয়, রসাঞ্জন বা হরীতকী অথবা বিৰপত্ৰ কিংবা বচ, হরিদ্রা ও শুগী অথবা শুগী ও গেরিমাটী ঘারা প্রলেপ দিলেও সমস্ত নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

(ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি° বিড়ালকবিধি )

বিডালপদ ( পুং ) তোলকদ্বর পরিমাণ, হুই তোলা। "তোলো দ্বো পিচুরক্ষণ্ট স্থবর্ণকড়ব গ্রহ:। विषानभनकर्षी ह भागीजनमूष्, सत्रम्॥ ( भन्नमाना ) (ক্লী) ও মার্জারচরণ, বিডালের পা।

বিডালপদক (ক্লী) কর্ষপরিমাণ (বৈছকপরি•) विजानी (जी) > विनाती। (ताजनि°) २ गार्ज्जाती। বিডীন ( ক্লী ) বি-ডী-জ। প্রগাতিবিশেষ, পক্ষীর গতি-বিশেষ।

"ডীনং প্রডীনযুড্ডীনং সংডীনং পরিডীনক্ষ্।

বিভীনমবভীনঞ্চ নিডীনং ডীনভীনকম ॥ গতাগতপ্রগতিতসম্পতাত্তাশ্চ পক্ষিণাম। গতিভেদা: পশ্দিগৃহং কুলায়ো নীড়মন্ত্রিয়াম ॥" ( জটাধর ) বিড়ুল ( পুং ) বেতস লতা, বেতগাছ। विद्धाक्षम् ( १११ ) विष् वार्राक्षी, विष-किश् । विष् वाशकः ওজোযভা। ইন্দ্র। (অমর)

বিড়ৌজস্ (পুং) বিড়ং আকোশি শক্তবেষমসহিষ্ণ ওজো যশু। ইন্দ্র। (দিরূপকোষ)

"শরাসনজ্যামলুনাদিড়োজস: ॥" (রঘু ৩)৫৯ ) विष् शक्त (क्री) विषे ्विष्ठी हैव शक्ता यस । विषे लवन। বিড্ গ্ৰহ (পুং) কোষ্ঠবন্ধতা, মলবন্ধতা। (মাধবনিং) বিড্ হাত ( খং ) মলমূত্রোধ।

বিড্জ ( ত্রি ) বিধি বিষ্ঠায়াং জাতঃ বিষ্-জন-ড। বিষ্ঠাজাত, ক্রিমি প্রভৃতি।

বিড্ডসিংহ ( পুং ) রাজামাত্যভেদ। ( রাজতর° ৮।২৪৭)

বিড় বন্ধ (পুং) বিড় গ্রহ, কোইবন্ধতা।

বিড ভঙ্গ ( খং ) বিড়ভেদ, উদর ভঙ্গ, দান্ত হওগা।

বিড্ভুক্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভ্নক্তি। বিষ্-ভূজ্ কিপ্। বিজ্ভোজী, ক্রিমি।

"যঃ স্বদত্তাং পরিদ তাং হরেত স্থরবিপ্রয়োঃ।

বৃত্তিং স সায়তে বিড়্ভুক্ বর্ধানামধুতাযুত্স্॥"(ভাগব°১১।২৭।৫৪)

বিড় ভুক্ বিষ্ঠাভোজী ক্রিমি: । 😗 স্বামী )

বিড়্ভেদ (পুং) বিড়্ভঞ্গ, মলভেদ।

বিড় ভেদিন্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভেত্ত্বং শীলং ষশ্ত। বিরেচক দ্রব্য। বিড় ভোজিন্ (ত্রি) বিষং বিষ্ঠাং ভোক্ত্বং শীলং ষশ্ত। বিড়-ভুকু, বিষ্ঠাভোজী।

বিড়্লবণ (ক্নী) বিড়্বৎ হুর্গন্ধি লবণম্। বিড়্, বিট্লুণ। বিড়্বরাহ (পুং) বিট্প্রিয়ো বরাহঃ। গ্রামাশ্কর, যে শুকরে বিঠা ভালবাদে। (জটাধর)

"ছাত্রাকং বিভ্বরাহঞ্ব ভালনং গ্রামকুরুটং।

পলা খুং গৃঞ্জনকৈব মত্যা জগ্ধা পতে দ্বিজঃ ॥" (মুরু ১ ১১)

বিজ্বল (পুং) > গোপক। ২ নিশাদল। (পর্যায় মৃ°)
বিজ্বিদাত (পুং) মূত্রাঘাতরোগবিশেষ। উদাবর্ত রোগে হর্বল
ও ক্লম্ব বাক্তির বিষ্ঠা, কুপিত বায়ু কর্ত্বক মূত্রশ্রোতঃ প্রাপ্ত হইলে,
ঐ রোগী তথন অতি কটে বিট্ সংস্প্ত ও বিজ্গন্ধযুক্ত মূত্রতাগ
করে। রোগীর এইরূপ অবস্থাকে শাস্ত্রকারেরা বিজ্বিদাত
বিলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (মাধবনি°)

শ্বন্দ্রহর্ত্তর্বলয়োর্বাতেনোদাবর্ত্তে শকদ্যদা। মৃত্রস্রোতোহনুপঞ্চেত বিট্সংস্ফুইং ভদা নরঃ॥

বিড় গন্ধং মূত্রেৎ ক্লচ্ছাদিড় বিঘাতং বিনির্দ্দিশেৎ ॥"(মাধবনি°)

বিড়্বিভেদ (পু॰) বিড়্বিফাত রোগ। (মাধনি॰)

विन्हे वेथ करा। नष्टे श्लुमा, स्वरम । नहे विन्हेम्नि ।

বিগার্গ (পুং) মলদার, যে পথ দিয়া বিষ্ঠা নির্গত হয়।

বিশা ত্র ( क्री ) বিষ্ঠা ও মৃত্র।

বিতংস (পুং) বি-তংস্-ঘঞ্। বীতংস, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতির বন্ধনরজ্ঞু, মৃগ, পক্ষী প্রভৃতি ধরিবার জালবিশেষ।

বিতপ্ত (পুং) > অর্গলভেদ। ২ তিন থাক্যুক্ত কুলুপ। ও হস্তী। বিতপ্তক (পুং) গ্রন্থকর্তাভেদ।

বিত গু। (স্ত্রী) বিতপ্তাতে বিহন্ততে পরণকোহনমেতি বি-তপ্ত গুরোম্বেডাঃ টাপ্। স্বপক্ষ স্থাপনা ও পরপক্ষ ব্যুদাস, পরের মত নিরাকরণ করিয়া নিজ মত স্থাপনের নাম বিতপ্তা। (অমর) কথাভেদ, বাদ, জন্ন ও বিতপ্তা এই তিনটাকে কথা করে। গোতম হতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"সপ্রতিপক্ষস্থাপনহীনো বিতণ্ডা" ( গৌতমস্থ° ১ঃ২।৪৪ )

প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন হইলে তাহাকে বিতণ্ডা কহে, বিতর্ক, মিথ্যাবিচার। তর্বনির্ণয় বা বিজয় অর্থাৎ বাদিপরাজয় উদ্দেশে স্থায়সঙ্গত বচন পরম্পরার নাম কথা। কথা তিন প্রকার বাদ, জয় ও বিতণ্ডা। তর্কে জয় বা পরাজয় হউক তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, কেবল তর্ব নির্ণয় উদ্দেশ্য করিয়া যে সকল প্রমাণাদি উপস্তত্ত হয়, তাহার নাম বাদ। তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয় মাত্র উদ্দেশে বেকথা প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম জয়। জয়ে বাদী প্রতিবাদী উভয়ই স্বপক্ষ স্থাপন ও পর পক্ষ প্রতিবেধ করিয়া থাকে। নিজের কোনও পক্ষ নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ থণ্ডনের উদ্দেশে বিজিলীয় ব্যক্তি যে কথার প্রবর্তনা করেন, তাহার নাম বিতণ্ডা।

জন্ন ও বিতণ্ডাতে প্রতিপক্ষের পরাজ্যের জন্ম স্থারোক্ত ছল, জাতি ও নিগ্রহ স্থানের উদ্ভাবন করিতে পারা যায়। বাদকথা কেবল তত্ত্বনির্ণন্ন জন্ম উপন্যস্ত হইয়া থাকে, এইজন্ম উহাতে সভার অপেক্ষা নাই, কিন্তু জন্ন ও বিতণ্ডাতে সভার অপেক্ষা আছে। যে জনসমূহের মধ্যে রাজা বা কোন ক্ষমতা-শালী লোক নেতা এবং কোন ব্যক্তি মধ্যস্থ থাকেন, তথাবিধ জনসমূহের নাম সভা। [ বাদ ও স্থায় দেখ ]

২ কচুর শাক ও কন্দ। ৩ শিলাহবয়। ৪ করবী। (মেদিনী) ৫ দববী। (হারাবলী)

বিতত (ত্রি) বি-তন-জ। ১ বিস্তৃত, প্রসারিত, ব্যাপ্ত।
"উদ্গায়প্তি যশাংসি যস্ত বিততৈর্ন (দিঃ প্রচণ্ডানিলপ্রক্ষৃত্যৎকরিকুন্তকুটকুহরব্যকৈ রণক্ষোণয়ঃ॥"

( প্রবোধ চন্দ্রোদয় १।१)

২ বীণাদি বাভা (অমর)

বিততাধ্বর (তি) ষজ্ঞবেদী সম্বন্ধীয়। ( অথর্ব নাভা২৭ )

বিততি (স্ত্রী) বি-তন-ক্তি। বিস্তার।

"বগ্নীহি সেতুমিহ তে যশসো বিততৌ

গায়ন্তি দিগ্বিজয়িনো ষমুপেত্য ভূপাঃ ॥ ( ভাগবত ৯৷১ • )

বিতৎকরণ (ক্লী) লোকের অনিন্দিত কর্ম। বিভয়েষণ।

"কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিকলস্থেব লোকনিন্দিতকর্ম্মকরণমবিতৎ করণম্।" ( সর্বাদর্শনস° १৮।১৩ )

বিতত্য (পুং) বিহব্যের পুরভেদ। (ভারত ১০ পর্ব )

বিতথ (ত্রি) ২ মিখ্যা ৷ (অমর)

२ निक्ष्म, वार्थ।

"তত্তৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ স্থতম্। মরুৎসোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাযযুঃ॥"

(ভাগবত ৯৷২০৷৩৫)

বিতথতা (স্ত্রী) বিতথস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। বিতথের ভাব বা ধর্ম, মিথ্যাত্ব মিথ্যার ভাব।

বিতথা ( ত্রি ) বিতথ-যং। মিথাা, অসতা।

বিতদ্রু (স্ত্রী) বিতনোতীতি বি-তন-( জন্বাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১০২) ইতি রু প্রত্যয়ঃ। নদীবিশেষ। এই নদী পঞ্জাব প্রদেশে অবস্থিত।

বিতনিতৃ (ত্রি) বিভনোতি বি-তন্-তৃচ্। বিস্তারক, বিস্তারকারক।
"এব দাতা শরণ্যশ্চ যথাছোশীনরঃ শিবিঃ।
যশোবিতনিতাস্থানাং দৌমস্তিরিব যজনাম্॥"

( ভাগবত ১৷১২৷২০ )

'বশোবিতনিতা যশোবিতারকঃ' ( স্বামী )

বিতকু ( ত্রি ) > ভমুরহিত। "বিতরতেজোহপমদং শিতারুধাঃ
দ্বিধাঞ্চ কুর্বস্তি কুলং তরস্থিনঃ।" ( কাব্যাদর্শ ৩৬০ ) "বিতর্
বিগতদেহ তথা অতেজো নিম্প্রতাপং।" (তট্টীকা ) ২ অতি শুক্স।

বিতম্বৎ ( ত্রি ) বিতনোতি বি-তন-শতৃ। বিস্তারকারক।
বিতন্তসায্য ( ত্রি ) > বিশেষরূপে বিস্তার্য্য, স্তোত্রদারা বন্দনীয়।
২ শত্রুদিগের হিংসক।

"স বজ্ঞী বিতম্ভসায়ো অভবৎ সমৎস্ক" ( ঋক্ ভা ১৮ ৬ )

'বিতম্ভসায়ঃ বিশেষেণ বিস্তার্য্যঃ স্থোত্রৈর্বন্দনীয়ঃ, যদ্বা
বিতম্ভসায়ঃ শত্রুণাং হিংসকঃ' ( সায়ণ )

বিতমস্ ( ত্রি ) বিগতন্তমো যশু। তমোরহিত, তমো (তমোগুণ বা অন্ধকার) হীন।

বিতমস্ক ( আ ) বিগতস্তমো যত্মাৎ। কপ সমাসাস্তঃ। অন্ধ-কারহান।

"মধ্যে তমঃপ্রবিষ্টং বিতমস্কং মণ্ডলঞ্চ যদি পরিতঃ। তন্মধ্যদেশনাশং করোতি কুক্ষ্যাময়ভয়ঞ্চ॥"

( বৃহৎসংহিতা ৫/৫১ )

২ তমোরহিত।

বিতর (পুং) বি-তৃ-অপ্। > বিতরণ। ২ বিপ্রকৃষ্ঠ, দূর ব্যবহিত। "ভদ্রা ত্বমুষো বিতরং ব্যুচ্ছ" (ঋক্ ১।১২৩১১)

'বিতরং বিপ্রকৃষ্টং যথা ভবতি তথা বিবাসর আবরকমন্ধ-কারং' ( সারণ ) ও বিশিষ্টতর ।

"প্রথতে বিতরং বরীয়ঃ" ( ঋ**ক্** ১৷১২৪৷৫ )

'বিতরং বিশিষ্টতরং' ( সায়ণ ) ৪ অত্যস্ত, অতিশন্ন।

"বিতরং ব্যংহো ব্যমীবা\*চাতয়স্বা" ( ঋক্ ২।৩৩।২ )

'পাপং বিতরঃ অত্যস্তং' ( সায়ণ )

বিতরণ ( ফ্রী ) বি-তৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ দান, অর্পণ।
'বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি তহ্য' ( লোকপ্রসিদ্ধি )
২ বন্টন, বাঁটিয়া দেওন।

বিতরণাচার্য্য (পুং) আচার্যতেন। বিতরমৃ (অব্য) বিতর শব্দার্থ। [বিতর দেখ।] বিতরামু (অব্য°) আরও, এতদ্বাতীত, অধিকস্তু।

( শতপথবা° ১।৪।১।২৩ )

বিতর্ক (পুং) বি-তর্ক-অচ্। উহ, তর্ক, বাদামুবাদ, বিচার।
"সরস্বত্যাস্তটে রাজন্ ঋষয়ঃ সত্রমাসত।
বিতর্কঃ সমভূত্ত্তেষাং ত্রিম্বধীশেষু কো মহান ॥"

(ভাগবত ১০৮৯১১)

২ সন্দেহ, সংশয়। ৩ অনুমান। ৪ জ্ঞানসূচক। (শব্দরত্না°)

অর্থালকারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"উহো বিতর্কঃ সন্দেহনির্ণয়ান্তরধিষ্টিতঃ। দ্বিধাসৌ নির্ণয়ান্ত\*চানির্ণয়ান্ত\*চ কীর্ন্ত্যতে। তত্ত্বামুপাত্যতত্ত্বামুপাতী যশ্চোভয়াত্মকঃ॥"

( সরস্বতীকণ্ঠাভরণ )

সন্দেহ বা বিতর্ক হইলে এই অলঙ্কার হয়, ইহা নিশ্চয়ান্ত ও অনিশ্চয়ান্তভেদে হুই প্রকার। বেস্থলে সন্দেহ নিশ্চয় হয়, তথায় নিশ্চয়ান্ত বিতর্ক এবং যে স্থলে নির্ণীত হয় না, তথায় অনিশ্চয়ান্ত বিতর্ক হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"মৈনাকঃ কিমন্তং রুণদ্ধি গগনে সন্মার্গমব্যাহত।
শক্তিন্তস্থ কুতঃ স বজ্রপতনাদ্ভীতো মহেক্রাদপি।
তার্ক্স্যঃ সোহপি সমং নিজেন বিভুনা জানাতি মাং রাবণমাজ্ঞাতং স জটাযুরেষ জরসা ক্লিপ্টো বধং বাঞ্ছতি॥"

( সরস্বতীকণ্ঠাভরণ )

বিতর্কণ ( ক্নী ) বি-তর্ক-লুটে। বিতর্ক। ( শন্দরত্না°)
বিতর্কবৎ ( ত্রি ) বিতর্ক: বিভাতে২ন্থ বিতর্ক-মতুপ্ মন্থ ব বিতর্কমুক্ত, বিতর্কবিশিষ্ট।

বিতর্ক্য (ত্রি) বি-তর্ক-যৎ। বিতর্কণীয়, বিতর্কণযোগ্য।

২ অত্যাশ্চর্যারূপে দর্শনীয়।

শ্বতব্যলীকৈরজশঙ্করাদিভির্বিতর্কালিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতু।"
(ভাগবত ২।৪।১৯)

'বিতর্ক্যলিঙ্গঃ বিতর্ক্যং অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং ষস্থ স প্রসীদতু' (স্বামী )

বিততুর (ক্রী) পরস্পারব্যতিহারদারা তরণ, পুনঃপুনঃ গমন।
"শ্রদ্ধেকমিন্দ্রচরতো বিততুরিং" (ঋক্ ১।১০২।২)
বিততুরিং পরস্পারব্যতিহারেণ তরণং পুনঃপুমর্গমনং,
বিততুরিং তরতে র্যঙ্লুগস্তাৎ উণাদিকঃ কুরচ্' ( সায়ণ )

বিতদ্দি (স্ত্রী) বি-তর্দ্ধ-হিংসায়াং (সর্বধাতৃত্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭)
ইতি ইন্। বেদিকা, বেদী, মঞ্চ, চৌকী।
"রতান্তরে যত্র গৃহান্তরেষু বিতদ্দিনিযু গুহবিটক্ষনীড়ঃ।"(মাঘ ৩)৫৫)
বিক্রেক্তির (স্ত্রী) বিত্তিবের স্থার্থে কর টাপ্র। বেদিকা।

বিত্ত দ্দিকা (স্ত্রী) বিতর্দিরের স্বার্থে কন্টাপ্। বেদিকা। বিতদ্ধী (স্ত্রী) বিতর্দি-কৃদিকারাদিতি ভীষ্। বেদী। (শব্দরত্না°) বিত[দ্ধী] (স্ত্রী) বেদিকা। (অমরটীকা ভরত)।

বিতল (ক্রী) বিশেষেণ তলং। পাতালভেদ, সপ্ত পাতালের মধ্যে তৃতীয় পাতাল।

"অতলং নিতলঞ্চৈব বিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।

তলং স্থতলপাতালে পাতালা হি তু সপ্ত বৈ।" ( শব্দরত্না°)
দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, সপ্তপাতালের মধ্যে বিতল
দিতীয় পাতাল, এই পাতাল ভূতলের অধােদেশে অধিষ্ঠিত।
সর্বাদেবপূজিত ভগবান্ ভবানীপতি "হাটকেশ্বর" নামগ্রহণ
পূর্বক স্থকীয় পার্ষদগণসহ এইস্থানে অবস্থিতি করেন এবং
প্রজাপতি ব্রহ্মার স্থাইর সবিশেষ সম্বর্দনার্থ ভবানীর সহিত
মিথ্নীভূত হইয়া বিরাজ করেন। এখানে তাঁহাদের বীর্যাসমূভূত
যে হাটকী নদী প্রবাহিত হইতেছে, হতাশন সমীরণ সাহায্যে
সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া, তাহা পান করিতে প্রয়ত্ত হইয়া
থাকেন। এই পানকালে বহ্লি যখন স্থুৎকার ত্যাগ করেন,
তখন তাহা হইতে হাটক নামক একরক্ম স্থবর্ণ নির্গত হয়।
ইহা দৈত্যগণের অতীব প্রিয়। দৈত্যরম্বীরা সেই স্থবদ্বারা
অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাহা ধারণ
করে। [ পাতাল শব্দ দেখ। ]

বিতস্ত ( ত্রি ) বি-তদ্-জ। > উপক্ষীণ। "বৈতদ বিতস্তং ভবতি।" ( নিক্তু ৩২১ )

২ বিভস্তিশনার্থ। [ বিভস্তি দেখ ]

বিতস্তদত্ত (পুং) বিতন্তা-দত্তঃ। সংজ্ঞারাং-ছ্রন্থঃ। (পাণ ৬।৩।৬৩) বৌদ্ধ বণিক্ভেদ। (কথাসরিৎসা° ২৭।১৫)

বিতস্তা (স্ত্রী) পঞ্জাবের অন্তর্গত নদীবিশেষ। বর্ত্তমান সময়ে বিলম্ নামে খ্যাত।

"ধত্তে নাম বিতম্ভেতি বহন্তী যত্ৰ জাহ্নবী।"

( কথাসরিৎসা° ৩৯।৩৭ )

এই নদী বৈদবর্ণিত পঞ্চনদের একতম। ঋথেদের ১০ম মশুলে ইহার পরিচয় আছে।

"ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতি শুতুদ্রি স্তোমং সচতা পরুঞ্চা। অসিক্যা মরুদ্ব বিতস্তরাজীকিয়ে শূণুছা স্কুষোময়া॥" (১০।৩৫।৫)

প্রাচীনের নিকট এই নদী বিহৎ বা বেহাত নামে প্রচলিত। গ্রীক ভৌগোলিকগণ Hydaspes এবং টলেমী Bidaspes শব্দে এই নদীর উল্লেখ করিয়াছেন। বামনপুরাণ ১৩শ অধ্যায়ে, মৎশুপুরাণ ১১৩।২১, মার্কণ্ডেরপুরাণ ৫৭।১৭, নৃসিংহপুরাণ ৬৫।১৬ এবং দিখিজর প্রকাশে এই পুণ্যতোরা সরিদ্বতীর উৎপত্তি ও অববাহিকা ভূমির বর্ণনা আছে।

বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ কাশার উপত্যকার উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তর্বর্ত্তী পর্বত হইতে এই নদীর উৎপত্তি স্বীকার করেন। এই নদী পরে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া পীরপঞ্জাল হইতে সমৃত্তুত অপর একটা শাখা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তদনন্তর ধীরমন্থর গতিতে পার্ব্বত্যভূমি ভেদ করিয়া এবং উপত্যকাবক্ষ-বিক্ষিপ্ত হ্রদাবলী মধ্য দিয়া এই নদী শ্রীনগর রাজ-ধানীর নিকটে প্রবাহিত হইতেছে। হ্রদগুলির তীরভূমিতে নদীর সৌলর্ব্য অপূর্ব্ব; তাহা দর্শন করিলে মনে অত্যন্ত আননদ জন্মে।

অতঃপর কাশ্মীর রাজধানী অতিক্রমপূর্ব্বক এই নদী নিম্ন উপত্যকার অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমি দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। বলর হ্রদের নিকটে দিন্ধুনদ ইহার কলেবর পুষ্টি করিলে সেই মিলিত স্রোত্বর পীরপঞ্জালের বরমূলা গিরিসঙ্কটের নিকট চঞ্চলগতিতে চলিয়া গিয়াছে। এথানে নদীর ব্যাস প্রায় ৪২০ ফিট। উৎপত্তিস্থান হইতে এখান পর্য্যন্ত নদীর বিস্তার প্রায় ১৩০ মাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৭০ মাইল পর্যান্ত নৌকাষোধে যাতায়াতের উপযোগী।

মুজ্যফরাবাদ নামক স্থানে আসিয়া এই নদী ক্লফগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অতঃপর কাশ্মীররাজ্য এবং ইংরাজা-ধিক্বত হাজারা ও রাবলপিণ্ডি জেলার মধ্য দিয়া পার্কাত্যপথে প্রবাহিত হওয়ায় এই স্থানে নদীর উভয় তীর অধিক বিস্তৃত হইতে পারে নাই। পর্কাতোপরি স্থানে স্থানে নদীর জলপ্রপাতের ভয়ানক প্রোভঃ নিবন্ধন নদীবক্ষে এখানে নৌকাবহন একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। হাজারা জেলার কোহালা নগরে এই নদীর উপর একটা সেতু নির্শ্বিত আছে।

রাবলপিণ্ডির ৪০ মাইল পূর্ব্বে দঙ্গলী নগর অতিক্রম করিয়া এই নদী অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমে আসিয়াছে এবং ঝিলম্ নগরের নিকটে উহা সমতল প্রান্তর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর মূল হইতে এখান পর্যান্ত বিস্তার প্রায় ২৫০ মাইল। দঙ্গলী হইতে এ পর্যান্ত পণ্যন্তব্যবহনের বিশেষ অস্ক্রবিধা নাই। এই নদীতে সময় সময় ভয়ানক বঞা আসিয়া নিয় ভূমিকে প্লাবিত করে এবং সেই কারণে কখন কখনও নদীগর্ভে বালুকার চর পড়িয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ উৎপন্ন হয়। নদীর বঞায় উভয় কুলে বহুদ্র পর্যান্ত জল উঠিয়া স্থানের উর্বরতা অনেকাংশে বিদ্বিত কবিয়াছে।

এইরপে তীরভূমির উর্বরত্ব বৃদ্ধি করিয়া নদী ক্রমশঃ দক্ষিণা-ভিমুখে গুজরাত ও শাহপুর জেলার সীমান্ত দিয়া ক্রমে শাহপুরে ও পরে ঝঙ্গ জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। এথানে নদীর ব্যাস
অপেকাকৃত বিস্তৃতায়তন এবং উভয়কূলে "বড়র"নামক উচ্চভূমি।
তিম্মুনগরের নিকটে (অক্ষা° ৩১° ১১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১২´ পূঃ)
চক্রভাগা উহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এথান পর্যাস্ত নদীর
পূর্ণগতি প্রায় ৪৫০ মাইল। এই চক্রভাগা ও বিতন্তার মধ্যবর্ত্তী
পূর্বাদিকের ভূমি-ভাগ জেচ্দোয়াব্ এবং বিতন্তা ও সিন্ধুর মধ্যে
পশ্চিমভাগের ভূমি সিন্ধুসাগরদোয়াব নামে পরিচিত।

এই নদী বক্ষে প্রীনগর, বিলাম, পিণ্ডদাদন খাঁ, মিঞানী, ভেরা ও শাহপুর নগর অবস্থিত। কানিংহামের মতে, জালাল-পুরের নিকটে মাকিদনবীর আলেকজালার এই নদী উত্তীর্ণ হন। উহারই ঠিক অপর পারে চিলিয়ানবালার প্রসিদ্ধ রণক্ষেত্র। পিণ্ডদাদন খাঁ বিলম্ ও চক্রভাগা-সঙ্গমে এই নদীর উপর সেতু আছে। [বিস্তৃত বিবরণ হাজারা, রাবলপিণ্ডি, বিলম্, গুজরাত, শাহপুর, বঙ্গ ও কাশ্মীর শব্দে দ্রন্থিয়।]

রাজনিঘণ্ট্ মতে কাশ্মীরদেশপ্রসিদ্ধা বিতন্তা নামী নদী। জলের গুণ—স্বাত্, ত্রিদোষত্ম, লঘু, তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ, ত্রিতাপহারক, জাড্যনাশক ও শান্তিকারক। বিতন্তা-মাহাত্ম্যে এই পুণ্যতোয়া নদীর বিবরণ প্রদন্ত হইয়াছে। হিন্দুশান্ত্রে বিতন্তা তীর্থরূপে পরিগণিত।

বিতস্তাখ্য (ক্লী) তক্ষকনাগের বাসস্থান। "কাশ্মীরেম্বেব নাগস্থ ভবনং তক্ষকস্থা চ। বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতম্" (ভারত বনপর্ব্ব)

বিতস্তান্ত্রি (পুং) পর্বতভেদ। (রাজতর° ১১১০২) বিতস্তাপুরী (স্ত্রী) ১ নগরভেদ। ২ একজন ভিক্ষু পণ্ডিত,

াবতস্তাপুরা (স্তা ) ২ নগরভেদ। ২ একজন ভিক্ষু পাওত টীকা ও প্রমার্থসার-সংক্ষেপ-বিবৃতিপ্রণেতা।

বিতন্তি (পুং স্ত্রী) তম্ম উপক্ষেপে বি-তদ্-তি (বৌ তসে:। উণ্ ৪।১৮১)। ১ বিস্থৃত সকনিষ্ঠামুষ্ঠ, হন্তের অমুষ্ঠ ও কনিষ্ঠামুলীকে সম্পূর্ণরূপে বিস্থৃত করিলে যে পরিমাণ হয়। ২ বার আমূল পরিমাণ, বিখৎ, আদ্হাত।

"হৈমীপ্রধানা রজতেন মধ্যা তয়োরলাতে থদিরেণ কার্যা। বিদ্ধং পুমান্ যেন শরেণ সা বা তুলাপ্রমাণেন ভবেদ্বিতন্তিঃ ॥" ( বৃহৎসংহিতা ২৬১৯ )

"সর্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচচ যৎ। তেনেদমারতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥"

(ভাগবত ২া৬া১৬)

''দ্বে বিতস্তী তথা হস্তো ব্রাহ্মতীর্থাদিবেষ্টনম্।'' ( মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৪৯।৩৯ )

বিতান (পুং ক্লী) বি-তন্-ঘঞ্। ১ জ্ঞু, যজ্ঞ।

"সোমপায়িনি ভবিয়তে ময়া বাঞ্জিতাত্তমবিতানযাজিনা।"

( মাঘ ১৪।১০)

২ বিস্তার, বিস্থৃতি।

<sup>"</sup>যজ্ঞস্ত চ বিতানানি যোগস্ত চ পথং প্রভো। নৈঙ্কর্মস্ত চ সাঙ্খ্যস্ত তন্ত্রং বা ভগবংস্মৃতং॥"

( ভাগবত ৩।৭।৩১ )

० উল্লোচ, চাঁদোরা, চাঁদা।

[ ইহার পর্যায় চক্রাতপ শব্দে দ্রপ্তব্য । ]

<sup>"</sup>বিতানসহিতং তত্ৰ ভেজে পৈতৃকমাসনম্।

চূড়ামণিভিরুদ্ঘৃষ্টপাদপীঠং মহীক্ষিতাম্॥" (রঘু ১৭।২৮)

৪ সমূহ, সজ্ব, স্কল।

"নবকনকপিশঙ্গং বাসরাণাং বিধাতুঃ

ক্কুভি কুলিশপাণেভাতি ভাসাং বিতানম্ 🙌 (মাঘ ১১।৪৩)

মস্তকের ক্ষতস্থানের একরপ বন্ধন (ব্যাণ্ডেজ্) বিশেষ।

ইহা বিতানাকার ( চাঁদোয়ার ন্যায় ) করিতে হয়।

"জেয়ো বিতানসংজ্ঞন্ত বিতানাকারসংযুতঃ।" (স্থশ্রত স্থ° ১৮অ°)

(ক্লী) বিতন্ততে যৎ। ৬ বৃত্তিবিশেষ। (মেদিনী) ৭ অবসর,

অবকাশ। (বিশ্ব) ৮ তুচ্ছ, তাচ্ছিল্য, ঘুণা, নীচজ্ঞান।
"গগনমখথুরোদ্ধতরেণুভিনু সবিতা চ বিতানমিবাকরোৎ॥"

(রঘু ৯।৫০)

৯ মন্দ। (অমর) ১০ শৃতা। (ধরণি)

"বৃহত্ত্বলরপ্যভুলৈবিতানমালাপিনদৈরপি চাবিতানৈঃ॥"

( মাঘ এ৫ )

বিতায়স্তে২গ্নয়োহশ্মিনিতি বি-তন-( আধারে ) যঞ্। ১১ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম।

''অথৈতশু সমাশ্লায়শু বিতানে যোগাপত্তিং ব্যাথ্যাশ্রামঃ।" ( আখা°গৃ°হ° ১ )

"বিততাঃ অগ্নয়ো যশ্মিনিতি শ্রোতকর্ম্মজাতমগ্নিহোত্রাদি বিতানশব্দেনোচ্যতে।" (নারা°)

১২ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকে, এই সকল অক্ষরের মধ্যে ১ম, ৩য়, ও ৬ৡ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্নবর্ণ লঘু। ১৩ মাড়বৃক্ষ, মাড়বিন্ (কোষ্কণদেশীয় ভাষা)।

বিতানক (পুং ক্লী) বিতান এব স্বার্থে কন্। ১ চন্দ্রাতপ। (শ°মা°) ২ সমূহ। বিতানশবার্থ। বিতান এব প্রতিক্ষতিঃ কন্। ৩ মাড়বুক্ষ। (রাজনি°) (ক্লী) ৬ ধন। (পর্য্যায়মু°)

বিতানমূলক (ক্লী) বিতানতুল্যং মূলং যশু, বছবীহো কন্। উশার। (রাজনি°)

বিতানবৎ ( ত্রি ) বিতান অস্তার্থে-মতুপ্ মশু ব। বিতানযুক্ত, বিতানবিশিষ্ট। ( কুমারস° ৭।১২ )

বিতামস ( ত্রি ) ১আলোক। ২ তমোরহিত। (কথাস°১১১১৯) বিতায়িত্ ( ত্রি ) বি-তায়-তূচ্। বিস্তৃতি-কারক। বিতার ( ত্রি ) কেতুভেদ।

"খ্যামারুণা বিতারাশ্চামররূপা বিকীর্ণদীধিতয়ঃ।

অরুণাখ্যা বায়োঃ সপ্তসপ্ততিঃ পাদপাঃ পরুষাঃ॥"

( বৃহৎসংহিতা ১১।২৪ )

২ তারারহিত, তারাশৃত।
বিতারিন্ ( ত্রি ) বিস্তারকারী। ২ উত্তীর্ণ।
বিতিমির ( ত্রি ) বিগত তিমির, তিমিরশৃত্য, অন্ধকারশৃত।
"তত্র প্রবিষ্ঠম্যয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা।
ভাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তং তং মহৎ সদঃ॥" (ভাগ°৪।২।৫)
স্তিরাং টাপ্। বিতিমিরা = জ্যোৎসাময়ী।

বিতিলক ( ত্রি ) বিগতং তিলকং যত্মাৎ। তিলকশৃত্য, তিলক-হীন, বিগততিলক।

"রক্তং নতে বিভিলকং মলিনং বিহর্ষং
সংরম্ভতীমমবিষ্ট্রমপেতরাগম্ ॥" (ভাগবত ৪।২৬।২৫)
বিতীর্ণ (ত্রি) > উত্তীর্ণ। ২ দান। ৩ দূর, ব্যবধান।
বিতীর্ণভার (ত্রি) অধিকতর দূরগত।

বিতুঙ্গভাগ ( ত্রি ) বিগতস্কলভাগো যন্ত। তুগলাগহীন, তুগলাগরহিত, গ্রহগণের একএকটী তুগলাগ আছে, গ্রহগণ সেই তুগলাগ হইতে চ্যুত হইলে বিতুগ হন। যথা—মেষরাশি রবির তুগগান, মেষরাশি ৩০ অংশে বিভক্ত, সমন্ত মেষরাশি রবির তুগ হইলেও উহার অংশবিশেষেই রবির তুগলাগ, ঐ অংশ হইতে চ্যুত হইলেই বিতুগলাগ অর্থাৎ তুগহীন হন।

বিতুদ (পং) ভূতযোনিবিশেষ। (তৈত্তি আর° ১০।৬৯)
বিতুদ্ধ (ক্লী) বি-তুদ-ক্ত। স্থানিষয়ক, চলিত শুগুনিশাক। (অমর)
২ শৈবাল। (মেদিনী)

বিতুমক ( ক্নী ) বিতুরমিব ইবার্থে কন্। ১ ধান্তক, চলিত ধ'নে। (রাজনি°) ২ তুখক, তুতে। ৩ কৈবর্ত্তমুস্তক, কৈবর্ত্ত-মুতা, কেওটমুতা। (ভাবপ্র°) (পুং) ৪ আমলকীবৃক্ষ। (অমর) স্ত্রিয়াং টাপ্। বিতুরা, ভূম্যামলকী, চলিত ভূঁইআমলা। (বৈ° নি°)

বিতুরভূতা (স্ত্রী) ভূম্যামলকী। (বৈত্তকনি°)
বিতুরিকা (স্ত্রী) বিতুরা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইছং
ভূম্যামলকী। (রাজনি°)

বিতুল (পুং) সোবীর রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ধ)
বিতুষ (ত্রি) বিগতস্তবো যশ্মাৎ। তুষরহিত, তুষহীন।
বিতুষ্ট (ত্রি) বিরক্তিকর। অসম্ভই।

বিতৃণ (ত্রি) বিগতং তৃণং ষক্ষাৎ। তৃণহীন,তৃণশৃষ্ঠ,যেথানে তৃণ নাই। "তুতোষ পশুন্ বিতৃণাস্করালাঃ"। (ভটি ২।১৩)

'বিতৃণং তৃণরহিতং উৎপাটিততৃণম্'॥ ( তট্টীকা )

বিতৃপ্তক ( बि ) ভৃপ্তিহীন।

বিতৃপ্ততা (স্ত্রী) বিতৃপ্তস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বিতৃপ্তের ভাব বা ধর্ম, তৃপ্তিহীনতা, বিতৃপ্তের কার্যা।

বিতৃষ্ ( ি ) বিগতা ভূট্ যন্ত। বিগততৃক্ষ, ভূক্ষারহিত, যাহার তৃষ্ণা বিগত হইয়াছে।

"বিভূষোহপি পিবস্তান্তঃ পায়য়স্তো গজা গজীঃ।"

় ( ভাগবত ৪াঙা২৬ )

বিতৃষ ( ত্রি ) বিগতা তৃষা যস্ত। বিতৃষ্ণ, তৃষ্ণারহিত। ( ভাগবত ১০।৫১।৫৯ )

বিতৃষ্ণ ( ত্রি ) বিগতা তৃষ্ণা ষ্ম । তৃষ্ণারহিত, অসুরাগশ্ম, নিম্পুছ, উদাসীন ।

বিতৃষ্ণতা (স্ত্রী) বিতৃষ্ণস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিভূষ্ণের ভাব বা ধর্মা, বিতৃষ্ণের কার্য্য, নিম্পুহতা, অমুরাগশূস্তা।

বিতৃষ্ণ। (স্ত্রী) বিগতা তৃষ্ণা। বিগততৃষ্ণা, তৃষ্ণাভাব, অনিচ্ছা, অরুচি। বিগতা তৃষ্ণা যক্তাঃ ২ তৃষ্ণারহিতা।

विरुष्ठित्रत, ज्यां विर्विष्टिष ।

বিতোয় (ত্রি) বিগতং তোরং জলং যত্মাৎ। তোরহীন জলবিহীন।

> "ভূকোপমাঙ্গুষ্ঠিকপুষ্পিকা বা স্থ্যাগ্নিবর্ণা চ শিলাবিতোয়া।" ( বৃহৎসংহিতা ৫৪।১০৯ )

বিতে লা ( স্ত্রী ) কাশ্মীরস্থ নদীভেদ। (রাজতর দান্তর)
বিক্তন, ত্যাগ। অদস্তচুরাদি পরদ্যৈ সক সেট্। লট্ বিভয়তি।
লোট বিভয়তু। লিট্ বিভয়াঞ্কার। লট্ অবিভয়ৎ।
লুঙ্ অবিবিভং।

বিত্ত (ক্লী) বিদ্-ক্ত। বিজো ভোগপ্রতারয়ো:। (পা ৮।২।৫৮) ইতি সাধু:। ২ ধন, সম্পত্তি।

"অন্তন্ত বদন্ দণ্ডাঃ স্ববিত্ত আংশমন্ত্রমন্। তত্তিব বা নিধানন্ত সংখ্যায়ালীয়সীং কলাম্॥"

( মনু ৮।৩৬ )

( বি ) বিদ্-ক্ত ( মুদবিদেতি। পা চাহা৫৬ ) ইতি নজাভাবঃ। ২ বিচারিত। ৩ বিজ্ঞাত। ( অমর ) ৪ লবা। (অমরটিকার রামাশ্রর) ৫ বিখ্যাত। "তেন বিত্তশ্চুপ্প্চণপৌ"। ( পা এহা২৬ ) 'তেন বিত্ত' অর্থাৎ তাহা দ্বারা বিখ্যাত এই অর্থাইলে চুকু ও চণপ্প্রতার হয়।

বিত্তক ( ত্রি ) বিদ-ক্ত। স্বার্থে কন্। ১ জ্ঞাত। ২ বিত্ত শব্দার্থ। বিত্তক|ম্যা ( স্ত্রী ) ধনাকাজ্জিণী ( রমণী )।

বিত্তকোষ ( क्री ) টাকার থলি ( Money-bag )।

বিত্তগোপ্ত ( তি ) > ধনরক্ষক। ২ কুবেরের ভাণ্ডারী।

বিত্তজানি ( ত্রি ) লব্ধভার্য্য, যিনি ভার্য্যালাভ করিয়াছেন।

"কলিং যাভিবিত্তজানিং হ্রবছথং" ( ঋক্ ১।১১২।১৫ ) 'বিত্তজানিং

লস্কু ভাষ্যং, বিত্তা লক্ষা জায়া যেন স্বতথোক্তঃ, 'জায়ায়া নিঙ্'। পা ৫।৪।১৩৪, ইতি সমাসাস্তো নিঙাদেশ:' ( সার্ণ )

विक्रम (बि) विदः ममाठि मां-क। धनमाठा, यिनि विद्यमान করেন। স্ত্রিক্তান, স্বন্মাতৃভেদ। (ভারত)

বিত্তপ (তি) ধনকর্তা, ধনকারী। "ভদায় গৃহপং শ্রেমসে विख्धमाधाकांग्र" ( शुक्रयकु ° ००। ১৫ )

"বিভ্রম্থ বিভ্র্যু দ্বাতীতি বিভ্রম্ভ্রুং ধনকর্তার্যু (মহীধর) বিত্তনাথ ( পুং ) বিত্তস্ত ধনস্ত নাথঃ পতিঃ। ধনপতি কুবের। বিত্তনিশ্চয় (পুং) বিত্তস্ত নিশ্চয়:। ধন নিশ্চয়, ধননির্ণয়। (মার্কণ্ডেয়পু৽ ১২০।১৭)

বিত্তপ ( ত্রি ) বিত্তং পাতি রক্ষতি পা-ক। বিত্তপতি ধনরক্ষক, (পুং) ২ কুবের। স্তিরাং টাপ্। বিত্তপা বিত্তাধিষ্ঠাতী। "অহং মমাসৌ পতিরেষ মে স্থতো ব্রজেশ্বরস্তাথিলবিত্তপা সতী।" (ভাগবত ১০।৮।৪২)

'বিত্তপা বিত্তাধিষ্ঠাত্রী' (স্বামী)

বিত্তপতি (পুং)বিত্তস্ত ধনস্ত পতিঃ। কুবের।(মন্থ ৫।৯৬) বিত্তপপুরী (স্ত্রী) > নগরভেদ। (কথাসরিৎ ৯৮।৪৯) ২ কুবেরপুরী।

বিত্তপাল (পুং) বিত্তং পালয়তি পাল-অচ্। ১ কুবের। (রামারণ ৭।১১।২৫) (ত্রি) ২ বিত্তপালক, বিত্তরক্ষক।

বিত্তপেটা [টী] (স্ত্রী) ১ টাকা রাখিবার পেটকা। ২ টাকার থলী। বিত্তময় ( অ ) বিত স্বরূপে ময়ট্। বিত্তস্বরূপ, ধনস্বরূপ। खिद्राः डीय्।

বিত্তমাত্রা ( জী ) বিতামাত্রা পরিমাণং। ধন পরিমাণ। विक्कि ( जी ) विख्याव अिकः धनज्ञ अिक, धनमञ्जन। (মার্কণ্ডেয়পু৽ ৮৪।৩২)

বিত্তবৎ (ত্রি) বিজং বিচ্চতে২স্ভ বিত্ত-মতুপ্ মস্ভ ব। বিত্তযুক্ত धनविभिष्ठे, धनी।

বিক্তান্ত ( ত্রি ) বিজেন আন্তঃ। বিজ্ঞধারা আন্তঃ। ধনান্ত, ধনবান বিত্তায়ন ( ত্রি ) বিত্তের নিমিত্ত লোকের নিকট গমনকারী ব্যক্তি, বিত্তাথী। স্ত্রিয়াং খীব্ বিত্তায়নী। "তপ্তায়নী মেহসি বিত্তা-রনী মেহসি" ( শুক্লযজু ৽ ৫।৯ )

'বিত্তায়নী, বিত্তার্থং নরো ষম্রামেতীতি বিত্তায়নী যদ্বা বিত্তার্থং निर्धनः পুরুষময়তীতি বিভায়নী, পৃথিব্যাং হি প্রাপ্তায়াং শস্য-নিষ্পতিদারা মহদ্ধনং লভতে' (মহীধর)

বিন্তার, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর তাঞ্জোর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। কারেরীর বেররে শাখা হইতে উদ্ভৃত। অক্ষা ১০°৪৯" ২•" এবং দ্রাঘি • ৭৯° ৭´ পূ:। তাঞ্জোর নগরের ৩ ক্রোশ উত্তর পশ্চিম দিয়া ইহা সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর মোহানায় নাগর বিথার, যুক্ত প্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

নামক স্থপ্রসিদ্ধ বন্দর অবস্থিত। অক্ষা ১০°৪৯°৪৫ উ: এবং দ্রাঘি॰ ৭৯°৫৪ 8৫ পুঃ।

বিত্তার্থ ( পুং ) বিত্তস্য অর্থঃ। ধনার্থ, অর্থের জন্ত ধন প্রয়োজন। বিত্তি (স্ত্রী) বিদ-ক্তিন্। ১ বিচার। ২ লাভ। (শুক্লযজু° ১৮/১৪) ৩ সম্ভাৰনা। (মেদিনী) ৪ জ্ঞান। (হেম)

বিত্রেশ (পুং) বিত্তানামীশঃ। কুবের।

"ত্বং ব্রন্ধা হরিহরসংক্তিতস্থমিন্দ্রো

বিত্তেশঃ পিতৃপতিরম্বুপঃ সমীরঃ ॥" ( মার্কণ্ডেয়পু° ১০৪।৩৭ )

বিত্তেশ্বর (পুং) বিত্তদ্য ঈশ্বর:। কুবের, ধনপতি।

বিত্ত্ব (ক্লী) তত্ত্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

বিত্যজ ( ত্রি ) বিশেষরূপে ত্যক্ত।

বিত্রপ (পুং) বিগতা ত্রপা লজ্জা যদ্য (গোন্তিয়াক্লপদর্জনদ্যেতি গৌণত্বাদ্বত্বস্। পা ১।২।৪৮) ১ নির্লজ্ঞ লজ্জাহীন। ২ ব্যক্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৬)

বিত্রগন্তা (বিত্রঘন্টা) মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর নেল্ল,র জেলার কবালী তালুকের অন্তর্গত একটা গণ্ড গ্রাম। এখানে বেঙ্কটেশ্বর স্বামীর একটা প্রাচীন মন্দির আছে। এখানে প্রতি বৎসর মহা-সমারোহে দেবোদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে। তন্তবায় সমিতির যত্নে স্থানীয় বস্তবয়ন শিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে।

বিত্রেস্ক ( ত্রি ) বি-ত্রস্-ক্ত অত্যস্ত ভীত, অতিশয় ত্রস্ত।

বিত্রাস (পুং) বি+এদ্-ঘঞ্। ভীতি।

"ততোহভূৎ পর্মেস্থানাং হৃদি বিত্রাসবেপথুঃ॥" ( ভাগবত ১০/৫০/১৬ )

"গঙ্গাবজয়বিত্রাদবেপমানঃ।" (কথাসরিৎসা ১৯।৯০)

বিত্বক্ষণ ( ত্রি ) তনুকর্ত্তা, স্বাপকারী, ক্ষয়কারী, রুশকারী। "বিত্বক্ষণঃ সমূতো চক্রমাসজঃ" ( ঋক্ ৫।৩৪।৬ )

'সমূতো সংগ্রামে বিত্বক্ষণো বিশেষেণ তনুক্তা শত্রুণাং তদর্থং চক্রমাসজো রথচক্রস্থাসঞ্জনরতি।' ( সারণ )।

বিৎসন (পুং) বিদ্লাভে ৰিপ্ তাং সনোতি সন্দানে অচ্। বুষভ, বুষ। (শব্দচ°)

বিথ, যাচনে। ভাৃদি° আত্ম° দ্বিক° সেট্ চঙি ন হ্রস্কঃ i বেথতে नुष् অবেথিষ্ঠ।

বিথভূয় পত্তন, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। বর্তুমান কালে বিঠা বা বিথা নামে খ্যাত। এখানে ও ইহার পার্শ্ববর্তী দোরিয়া গ্রামে হিন্দু বৌদ্ধ কীর্ত্তির নিদর্শনস্বরূপ অনেক ভগ্ন মন্দিরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে গপ্ত সমটি কুমার গুপ্তের প্রতিষ্ঠিত একটা প্রতিমূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য।

উণাও হইতে রায় বেরেলী যাইবার পথে অবস্থিত অক্ষ ১০ ২৬০০৫ হিল্ড এবং দ্রীঘি ৮০০৩৬ হিল্প পূর্ণ পূর্বের রাতেগণ সমগ্র হার্হা পরগণার অবীশ্বর ছিলেন। তাঁহারা এই বিথর নগরেই আপনাদের রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। এখানে ১০টী প্রাচীন শিবমন্দির আছে।

বিধান্দা, পশ্চিম ভারতের একটা প্রসিদ্ধ নগর। ডাঃ কানিং ইহাকে ইটা জেলার অন্তর্গত বিলসর বা বিলসন্দ বলিরা অনুমান করেন। অপর কোন প্রভুতত্ত্ববিদের মতে ইহাই সিন্ধুতীরবর্ত্তী ওহিন্দ নগরী। ফিরিস্তায় এই নগরীর সমৃদ্ধির কথা আছে। অন্তান্ত মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে তিলসন্দ এবং চীন পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং পি-লো-ষণ-প্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে বৌদ্ধ-মঠের ধ্বস্তকীর্তির অনেক নিদর্শন আছে। সমাট্ কুমার গুপ্তের লিপিযুক্ত কতক-গুলি স্তস্ত্ব এখানে বিভ্যান।

বিথুর (পুং) বাথ-উরচ (ব্যথেঃ সম্প্রদারণং কিচ্চ। (উণা ১।৪০) বাথ ভয়চলনয়োঃ অস্মাত্ররচ্ কিন্তবতি সম্প্রদারণঞ্চ ধাতোঃ। ১ চৌর, ২ রাক্ষস। (স্ত্রিয়াং টাপ্) ৩ ভর্ত্বিযুক্তা নারী, স্বামিবিরহিতা। "প্রৈষাজ্মেষু বিথুরেব রেজতে ভূমিঃ" (ঋক্ ১৮৭০)

'বিথুরেব যথা ভর্ত্ত্র। বিযুক্তা জায়া রাজোপদ্রবাদিষু সংস্ক-নিরালম্বা সতী কম্পতে তদ্বং' (সায়ণ )

৪ বিহীন, ক্ষয়, নাশ।

"অনেষাং বিথুরা শবাংসি জহি বৃষ্ণানি কুণুহী পরাচঃ<sub>॥</sub>"

( ঋক্ ভা২৫।৩ )

'এষাং উভয়বিধানাং শত্পাং সম্বন্ধীনি শবাংসি বনানি বিথুরা বিথুরাণি হীনানি স্বং কণুহী কুরু।' (সায়ণ)

ে ব্যথিত, বাধিত বাধাপ্রাপ্ত।

"বিশ্বা স্থ নো বিথুরা পিন্দনা বসোহমিত্রাস্ত্র্স্থহান্ কৃষি।"
( ঋক্ ভা৪ভা৬ )

'তং বিশ্বা সর্বাণি পিন্ধনা পিন্ধনানি রক্ষাংসি স্থ স্কুষ্ঠু বিথুরা ব্যথিতানি বাধিতানি কৃষি কুক।' (সায়ণ)

৬ ন্যূন, অল্ল, কম।

"যত্ত্বনং যদিপূরং ক্রিয়তে" ( ঐতরেয় ব্রাণ ২।৭)

'ষহৰণং শাস্ত্রার্থাদতিরি জং ক্রিয়তে' যচ্চ 'বিথুরং' ন্যূনং ক্রিয়তে। বিথুন্নি, পশ্চিমবঙ্গবাদি পার্কত্য জাতিবিশেষ।

বিথ্যা (স্ত্রী) বিথ-যৎ স্ত্রিয়াং টাপ্। গোজিহ্বা, চলিত গোজিয়া-শাক। (শক্টক্রিকা)

বিদ, > জ্ঞান, জানা, কথন, বলা। অদাদি পরবৈশ্ব সক' সেট্। লট্বেত্ত। বিদ ধাতুর বিকল্পে লিটের ৯টী বিভক্তি স্থানে লটের ৯টী বিভক্তি হয়। যথা—বৈদ, বেক্তি। বিদতুঃ, বিতঃ। বিছঃ, বিদন্তি। বেখ, বেৎসি। বিদথুই, বিখ। বিদ, বিখ।
বেদ, বুণিয়া বিদ্ধ, বিদ্ধা বিদ্ধা বিদিনিঙ্ বিভাগ। লোট্
বেজু, বিদান্ধরোতু। লিট্ বিবেদ, বিদান্ধভূব। লঙ্ অবেৎ,
অবিজ্ঞাং অবিছঃ। লুঙ অবেদীৎ, অবেদিষ্ঠাং অবেদিনুঃ। লুট্
বেদিতা। ণিচ্ বেদয়তি বেদয়তে। লুঙ্ অবীবিদৎ ত।
সন্বিবদিষ্টি। যঙ্বৈবিভাতে। যঙ্লুক্ বেবেদি।

বিদ—২ লাভ। তুদাদি° উভয়° সক° অনিট্। লট্
বিন্দতি-তে। নোট্ বিন্দতু বিন্দতাং। লিট্ বিবিদ দে।
লঙ্ অবিন্দৎ ত। লুঙ্ অবিদৎ অবিত্ত। লিচ্ বেদয়তি-তে।
সন্ বিবৎসতি তে। বিদ ৩ ভাব , বিগুমানতা, বর্ত্তমানতা।
দিবাদি° আত্মনে° অক° অনিট্। লট্ বিগুতে। লোট্ বিগুতা।
লিট্ বিবেদ। লঙ্ অবিগুত। লুঙ্ অবিত্ত। সন্ বিবিৎসতে।

বিদ—৪ স্থাতমূভব, ৫ আখ্যান। ৬ বাস। ৭ বাদ, স্থৈয়, স্থিরতা। ৮ জান। চুরাদি উভয় সক পেট, বাসা ও স্থৈয়ার্থে অক । লট্ বেদয়তি-তে। 'বেদয়তে শাস্ত্রং বীর:' ধীর শাস্ত্র জানিতেছে, এই স্থলে জান অর্থ হইল। 'বেদয়তে স্বার্থং লোকঃ' এই স্থলে 'বেদয়তে অর্থে বলিতেছে, 'বেদয়তে তীর্থে সাধুঃ' এই স্থলে বাস অর্থাৎ বাস করিতেছে। 'বেদয়তে বৃক্ষঃ' বৃক্ষ স্থির হইয়া আছে। কেহ কেহ এই ধাতুর চেতনা অর্থাৎ জান অর্থের স্থলে বেদনা এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন। 'বেদয়তে বৃদ্ধঃ' 'ব্যথতে' অর্থাৎ বৃদ্ধ ব্যথিত হইতেছে।

বিদ — ৯ মীমাংসা বিচার। রুধাদি পক অনিট্। লট্ বিস্তে। 'বিতে শান্তং ধীরঃ' ধীর শান্ত মীমাংসা বা বিচার করিতেছে। লুঙ্ অবিত। সন্ বিবিৎসতে।

"বেত্তিরূপং বিদ জ্ঞানে বিস্তে বিদ বিচারণে।

বিভাতে বিদি সন্তায়াং লাভে বিন্দতি বিন্দতে ॥ ( ধাতুগণ )
বিদ্ (পুং ) বেন্তি-বিদ-ব্ধিপ্ । ১ পণ্ডিত । যিনি জানেন ।
"ত্বসপ্যদন্তশ্রুতবিশ্রুতং বিভাঃ

সমাপ্যতে যেন বিদাং বৃভূৎসিতম্।" (ভাগৰত ১।৫ ৪০)
'বিদাং বিজ্যাং' (স্বামী)

এই শব্দ প্রায়ই কোন শব্দের পরে ব্যবহৃত হয়। যথা শাস্ত্রবিদ্, বেদবিদ্ প্রভৃতি। ২ বুধগ্রহ। (জ্যোতিষ)

বিদ (পুং) বিদ-ক। ১ পণ্ডিত। ২ তিলকর্ক্ষ। (বৈদ্যকনি°) বিদংশ (পুং) বিদশুতেহনেন বি-দন্শ করণে মঞ্। ১ অপ-দংশ, চলিত চাটনি। (রাজনি°)

বিদক্ষিণ ( তি ) দক্ষিণাহীন, দক্ষিণারহিত।

বিদগ্ধ (ত্রি) বি-দহ-ক্ত। ১ নাগর। (ত্রিকা<sup>°</sup>) রসিক রসজ্ঞ। ২ নিপুণ, চতুর। ৩ পণ্ডিত, পটু। "লিপ্তং ন মুখং নাজং ন পক্ষতী চরণাঃ পরাগেণ।

অস্পৃশতেব নলিন্তা বিদগ্ধমধুপেন মধু পীতম্ ॥" (আর্য্যাসপ্ত ৫০৬)

বিশেষেণ দগ্ধঃ। ৩ বিশেষরূপে দগ্ধ।

শোফরোরুপনাহস্ত কুর্য্যাদামবিদগ্ধয়োঃ।

অবিদগ্ধঃ শমং যাতি বিদগ্ধঃ পাকমেতি চ॥ ( সুশ্রুত ৪।১)
৪ লঘুরোহিষ তুণ। ( বৈদকনি°)

বিদগ্ধতা (স্ত্রী) বিদগ্ধস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। বিদগ্ধের ভাব বা ধর্ম্পাণ্ডিতা।

বিদগ্ধনাধ্ব, শীরপগোস্বামীকত সপ্তান্ধ নাটক। এই নাটক ১৫৪৯ খুষ্টাব্দে রচিত হয়; ইহাতে রাধাক্ষকের লীলা ও প্রেম-ভাব বর্ণিত আছে।

বিদশ্ধবৈত্য, যোগশতক নামক বৈত্যকগ্রন্থ রচয়িতা।
বিদশ্ধ (স্ত্রী) বিদশ্ধ-টাপ্। পরকীয় নায়িকার অন্তর্গত নায়িকাভেদ। যে পরকীয়া নায়িকা বাক্চাতুরীযুক্তা হয়, তাহাকে
বিদশ্ধ কহে। এই বিদশ্ধ নায়িকা ছিবিধা, বাগ্বিদশ্ধ ও
ক্রিয়াবিদ্ধা। বাগ্বিদ্ধা যথা—

"নিবিড়তমতমালমল্লিবল্লী বিচকিলরাজিবিরাজিতোপকণ্ঠে। পথিক সমুচিতস্তবাত্ম তীব্রে সবিতরি তত্র সরিস্তটে নিবাসঃ॥" ক্রিয়াবিদগ্ধা যথা—

"দাসায় ভবননাথে বদরীমপনেতুমাদিশতি।" ( রসমঞ্জরী ) ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে। "বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা। পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা॥ বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে। কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে ॥" বাগ্বিদগ্ধার লক্ষণ যথা---চির পরবাসী স্বামী, বিরহে কাতরা আমি, বসস্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব। প্রভুর কুন্থমোভান, বড় মনোহর স্থান, মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥ ডাকে পিক অলিকুল, ফুটে নানাজাতি ফুল, গাইরা প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব। করিতে আমার তত্ত্ব, হইবে যাহার সত্ত্ত. সেই বঁধূ তারে দেখা সেইখানে পাইব॥" ক্রিয়াবিদগ্ধার লক্ষণ যথা---"সুথে গুয়ে পতি আছে, রামা বদে তার কাছে, ইশারায় উপপতি পিকডাকে ডাকিল। রামা বলে হোল দায়, পাছে পতি টের পায়,

না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল।

কোকিল ডাকিছে হোর, কামভরে পাছে মোর, শ্রান্ত হয়ে নিজা যাও বল্যা চক্ষ্ ঢাকিল। জাগ্রত আমার প্রিয়, কেন ডাক বনপ্রিয়, আর কি তোমারে ভয় বল্যা তুই রাখিল।

(ভারতচক্র রসমঞ্জরী)

বিদগ্ধাজীর্ণ (ক্লী) অজীর্ণরোগভেদ। পিত্ত হইতে এই রোগের উৎপত্তি হয় এবং ইহাতে ভ্রম, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, পিত্তজন্ত পেটের ভিতর নানা প্রকার বেদনা, চোঁয়া চেকুর উঠা, বর্মা, দাহ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়।

"বিদধ্যে ভ্রমতৃশূর্চ্চা পিতাচ বিবিধা ক্ষতঃ।
উদ্গার\*চ সধ্মায়ঃ স্বেদো দাহ\*চ জায়তে॥"
( মাধব নি°)

পথ্য,—লঘুপাক দ্রব্য, অতিপুরাতন স্ক্র শালি-তণ্ডুলার, থৈএর মণ্ড, মুগের যুষ, হরিণ, শশ ও লাব (লাউরা পাথী) মাংসের যুষ, ক্রুদ্র মংশু, শালিঞ্চ শাক, বেত্রাগ্র, বেতোশাক, ছোটমূলা, লশুন, পাকা চাল কুমড়া, কাচা কলা, সজিনাফল, পটোল, কচি বেশুন, জটামাংসী, বালা, কাকরোলা, করোলা, বৃহতী, আমাদা, গাঁধালিয়া, মেষশৃঙ্গী, আমরুল, শুশুনিশাক, আমলকী, নারঙ্গালেরু, দাড়িম, যব, ক্ষেতপাপড়া, অস্ত্র-বেতস, জামিরলেবু, গোড়ালেরু, মধু, মাথন, হ্বত, তক্র, কাঁজি, কটুতৈল, হিন্দ, লবণ, আদা, যমানী, মরিচ, মেথী, ধনিয়া, জীরা, সভোজাত দধি, পাণ, গ্রম জল, ঝাল এবং তিক্ররস।

অপগ্য,—মলমূত্রাদির বেগধারণ, আহারের কাল উত্তীর্ণ হইলে আহার করা, অত্যন্ত কুধার অন্ন পরিমাণে থাওয়া, ভূক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতে পুনরায় ভোজন করা, রাত্রিদ্রোগরণ, শোণিত প্রাব, শনীধান্ত (মাষকলায়াদি), বৃহৎ মৎস্ত,
মাংস, পুঁইশাক, বেশী পরিমাণে জল থাওয়া, পিষ্টক ভক্ষণ, সকল
রকম আলু, সন্তঃপ্রস্তুত গাভীর হয় (আতুড়ে হয় ), নই হয়,
অত্যন্ত ঘন আটা হয়, ছানা, খাঁড়, গুড় প্রভৃতির পানা, তালশাস বা তালের আটির শাস, সেহ দ্রব্যের অত্যন্ত নিষেবন, নানা
রকমে দ্বিত জল পান করা, সংযোগবিক্ষম (ক্ষীর মংস্থাদি), দেশ
ও কালবিক্ষম (উক্টে উয়, শীতে শীত্র) অন্নপানাদি, আধ্যানকারক
ও গুরুপাক জিনিষ এবং বিরেচক পদার্থ। কিন্তু আবার মৃহ
বিরেচক অর্থাৎ হরীতকী প্রভৃতি ইহাতে উপকারী।

[ ইহার চিকিৎসা অগ্নিমান্দ্য শব্দে দ্রপ্টব্য ]

বিদ্যান্ত্র তি ত্রী ) চক্রোগবিশেষ, দৃষ্টিগতরোগ। অত্যস্ত অমদেবন হেতু দূষিত রক্ত এবং বাতাদি দৃষ্টিক্ষেত্রে সঞ্চিত হইয়া চক্ষুকে অতিশয় ক্লিয় ও কও য়ুক্ত করিলে উহা বিদ্যামদৃষ্টি বলিয়া ব্যাথ্যাত হয়। (বাগ্ভট) ভূশমন্নাশনান্দোবৈঃ সাত্রৈর্যা দৃষ্টিরাচিতা। সক্রেদকগুকুলুষা বিদগ্ধান্তেন সা স্মৃতা ॥"

(বাগ্ভট উ° স্থা° ১২অ°) [ নেত্ররোগ দেখ ]

বিদগু (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

বিদ্প (পুং) বেত্তীতি বিদ (ক্বিদিভাগ ডিং। উণ্ তা১১৬) ইতি অথ, অচ্ ডিং। ১ যোগী। ২ ক্কৃতী। (মেদিনী)

ও বজ্ঞ। (নির্ঘণ্ট<sub>ু</sub> ৩।১৭) (ত্রি) ৪ বেদিতব্য। (ঋক্ ৩।৩৭।৭) ৫ রাজভেদ। (ঋক্ ৫।৩৩।৯)

বিদ্থিন্ (পুং) ঋষিভেদ। (ঋক্ ৫।২৯।১৯) বিদ্থা (ত্রি) যজ্ঞার্ছ।

"সাদন্যং বিদথ্যং সভেযং" ( ঋক্ ১৷৯১৷২০ )

'বিদথ্যং বিদন্তেয়ু দেবানিতি বিদথা যজ্ঞাঃ, তদৰ্হং, দর্শপূর্ণ-মাসাদিযাগাম্মগ্রানপরমিত্যর্থঃ' ( সায়ণ )

विमम्य ( शः ) विश्वालम । [ देवममि दम्थ । ]

বিদদ্বস্থ ( ত্রি ) জ্ঞাপিত ধনযুক্ত।

"মতিমচ্ছা বিদদ্বস্থং গিরঃ" ( ঋক্ ১।৬।৬ )

'বিদদ্বস্থং বেদয়ন্তিঃ স্বমহিম প্রথ্যাপকৈর্বস্থৃতির্ধ নৈযু ক্তিং, বিদ-জ্ঞানে ইত্যস্মাদস্তর্ভাবিণ্যর্থাৎ শতৃপ্রত্যন্নাস্তে বিদস্তি ঔদাধ্যাতিশয়-বত্তরা জ্ঞাপয়স্তি বস্থনি ধনানি যং স বিদদ্বস্থঃ' ( সায়ণ )

বিদভূৎ (পুং) ঋষিভেদ। [ বৈদভূত দেখ।]

বিদর (ক্লী) বিদীর্ঘ্যতীতি বি-দৃ-অচ্। > বিশ্বসারক। চলিত ফ্লীমনসা। (শব্দচন্দ্রিকা) ( আ ) ২ বিদীর্ণ।

"অল্পর্কোপলা ছিদ্রা লতিকা বিদরা স্থিরা। নিঃশর্করা চ নিঃপদ্ধা সাপসারা চ বারিভূঃ॥"

( কামন্দকীয়নীতিসা° ১৯।১• )

(পুং) বি-দৄ (ঋদোরপ্। পা অতাং৭) ইতি অপ্। ত বিদরণ, পাটন, বিদারণ। পর্য্যায়—ক্টন, বিদারণ। (শব্দরত্বা°) ৪ অতিভয়।

বিদর (বিদার), দাক্ষিণাত্যের নিজামাধিকৃত হায়দরাবাদ রাজ্যের একটা নগর। হায়দরাবাদ রাজধানী হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মঞ্জেরানদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। অক্ষা° >৭°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৪´ পূঃ। অনেকের মনে বিশ্বাস প্রাচীন বিদর্ভ জনপদের শব্দশ্রুতি আজিও বিদর শব্দে প্রতিধ্বনিত। প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণা, সমগ্র বেরাররাজ্য এক সময়ে বিদর্ভ রাজ্য নামে উল্লিখিত হইত। কিন্তু সেই সময়ের বিদর্ভ রাজ্যধানী পরে লৌকিক বিদর (বিদর্ভ) প্রয়োগে 'বিদর' গ্রামপ্রাপ্ত হইয়া ছিল কি না বলা যায় না।

এক সময়ে বাহ্মণীরাজগণ এই নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্ঠীয় ১৬ শতাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যস্ত এই রাজধানীতে থাকিয়া ভাহারা শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন।
এই নগরের চারিপার্থে বিস্তৃত প্রাচীর আছে। এখন তাহা
সম্পূর্ণ ভগ্নাবস্থায় পতিত। প্রাচীরোপরিস্থ একস্থানের বপ্রদেশে একটা ২১ ফিট্ দৈর্ঘ্য কামান বিভ্যমান রহিয়াছে।
এতদ্ভিন্ন নগরমধ্যে ১০০ ফিট্ উচ্চ একটা স্তম্ভ (minaret)
এবং দক্ষিণপশ্চিমভাগে কতকগুলি সমাধিমন্দির আজিও
দৃষ্টিগোচর হয়।

ধাতবপাত্রাদি নির্মাণের জন্ম এই স্থান বিশেষ প্রাসিদ্ধ।
এখানকার কারীগরেরা তাম, সিসক, টিন্ ও রঙ্গ মিশ্রিত করিয়া
একরূপ স্থন্দর ধাতু প্রস্তুত করে এবং উহা দারা তাহারা নানা
প্রকার স্থচিত্রিত বাসন গড়ে। কথন কথন ঐ সকল বাসনের
ভিতরে তাহারা রূপার বা সোণার তাক বা কলাই করিয়া দেয়।
বিদারের এই বাসনের ব্যবসা এখন উত্তরোত্তর কমিয়া
আসিতেছে।

বিদর্শ ( ফ্রী ) বি-দৃ-ল্যেই । ১ বিদার,ভেদ করা । ২ মধ্য ও অস্তশব্দ পূর্ব্বে থাকিলে স্থ্য বা চক্সগ্রহণের মোক্ষের নামান্তরদ্বরকে
ব্রুমায় অর্থাৎ মধ্যবিদরণ ও অস্তবিদরণ বলিলে,স্থ্য ও চক্সগ্রহণের
মোক্ষের দশ্টী নামের মধ্যে এই হুইটীও পড়ে । গ্রহণের মোক্ষকালে প্রথমে মধ্যস্থল প্রকাশিত হইলে তাহাকে "মধ্যবিদরণ"
মোক্ষ বলে । ইহা স্থচাক রৃষ্টিপ্রদ না হইলেও স্থভিক্ষপ্রদ, কিন্তু
প্রাণিগণের মানসিক কোপকারক । আর মুক্তিসময়ে গৃহীতমগুলের শেষ সীমায় নির্ম্মলতা ও মধ্যস্থলে অন্ধকারাধিক্য
থাকিলে তাহাকে "অস্তবিদারণ" মোক্ষ বলে । এরপ ভাবে
মুক্তি হইলে মধ্যদেশের বিনাশ ও শারদীয় শস্তক্ষয় হইয়া
থাকে । \* (বৃহৎসংহিতা ৫।৮১,৮৯,৯০।) ৩ বিদ্রধিরোগ ।
বিদর্ভ (পুং স্ত্রী) বিশিষ্টা দর্ভাঃ কুশা যত্র, বিগতা দর্ভাঃ কুশা যত
ইতি বা । > কুণ্ডিননগর, আধুনিক বড়নাগপুর । (হেম)

"দ জয়ত্যরিসার্থসার্থকীকৃতনামা কিল ভীমভূপতিঃ।

যমবাপ্য বিদর্ভভূঃ প্রভুং হসতি ভামপি শক্রভর্ত্তকাম্॥"

( নৈষধপূ° খ° ২ )

"বিগতা দর্ভা যতঃ" এই ব্যুৎপত্তিমূলক কিম্বদন্তী এই যে,

"হন্থ-কৃক্ষি-পায়ুভেদাদ্বিদ্বিঃ সংছদ্দনঞ্চ জয়ণয়।
 মধ্যান্তয়োশ্চ বিদয়ণমিতি দশ শশিস্ব্যয়োমোক্ষাঃ ॥৮১

মধ্যে যদি প্রকাশঃ প্রথমং তন্মধ্যবিদরণং মাম।
অন্তঃকোপকরং স্থাৎ স্থভিক্ষদং নাতিবৃষ্টিকরং ॥৮৯
পর্ব্যন্তেষ্ বিমলতা বহুলং মধ্যে তমোহন্তবিদরণাথাঃ।
মধ্যাথ্যদেশনাশঃ শারদশস্যক্ষমন্টামিন্ ॥৯০ (বৃহৎসংহিতা)

কুশাঘাতে স্বীয় পুত্রের মরণ হওয়াতে এক মুনি অভিশাপ দেন যেন এদেশে আর কুশা না জন্মে।

কেহ কেহ বলেন, বিদর্ভদেশের নাম বেরার। বিদর নগর বেরারের অন্তর্গত বলিয়া সমস্ত দেশই 'বিদর্ভ' নামে বিখ্যাত হুইয়াছে।

"একো ययी हे उत्रथ अपनान्

সৌরাজ্যরম্যানপরো বিদর্ভান্।" (রবু ৫।৫০) [বেরার দেখ]
২ স্বনামখ্যাত নূপবিশেষ। জ্যামঘ্রাজার পুত্র, ই হার মাতার
নাম শৈব্যা। কথিত আছে,এই রাজার নামকরণেই বিদর্ভনগরীর
প্রতিষ্ঠা হয়। কুশ, ক্রথ, গোমপাদ প্রভৃতি ইহাঁর পুত্র।

"তন্তাং বিদর্ভোহজনরৎ পুত্রো নামা কুশক্রণো।
ভূতীয়ং রোমপাদঞ্চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥" (ভাগবত ৯।২৪।১)
৩ মুনিবিশেষ।

শবৈণায়নো বিদর্ভণ্ট জৈমিনিম ঠিরঃ কঠ: ।" (হরিবংশ ১৬৬।৮৪)
৪ দস্তম্লগত রোগবিশেষ। দস্তে বা দস্তমাংসে ( মাড়িতে )
কোনরূপ আঘাত লাগিয়। মাড়ি ফুলিয়া উঠিলে বা দস্তবিচলিত
হইলে বিদর্ভ রোগ বলে। ( বাগ্ভট ) [ মুখরোগ দেখ ]

"ন্বষ্টেষু দস্তমাংদেষু সংরম্ভো জান্মতে মহান্।
বিদর্ভেজা (স্ত্রী) বিদর্ভে জান্মতে ইতি বিদর্ভ-জন-ড টাপ্।
জগস্ত্যপত্নী। পর্য্যান্ন—কোশীতকী, লোপামুদ্রা। (ত্রিকাণ্ডদেম)
২ দমন্ত্রী।

"ধৃতলাঞ্নগোময়াঞ্লং বিধুমালেপনপ্রাস্তরং বিধিঃ।
ভ্রময়ত্যুচিতং বিদর্ভজানননীরাজনবর্দ্ধমানকম্॥"

( নৈষধ পূ° খ° ২ )

৩ ৰুক্মিণী।

বিদর্ভরাজ (পুং) বিদর্ভাগাং রাজা (রাজাহংসথিভাইচ্। পা ।।।।৯১) ইতি সমাসাস্তইচ্। ১ বিদর্ভদেশাধিপতি, ভীমরাজ। "স্বরোপতপ্রোহপি ভূগং ন স প্রভূবিদর্ভরাজং তনরাম্যাচত। তাজস্তাস্ন্ শর্ম চ মানিনো বরং তাজস্তি ন ত্বেক্ম্যাচিতব্রতম্॥" (নৈষ্ধ পূ০ থ০ ১।৫০)

২ চম্পুরামায়ণপ্রণেতা।

বিদর্ভস্থ (স্ত্রী) বিদর্ভন্ত স্থক্র রমণী। দমরস্তী।
"বিদর্ভস্থক্রস্তনতুঙ্গতাপ্তরে, ঘটানিবাপশুদলং তপ্রভাতঃ।"

( निषध भू° थ° > नर्ग )

বিদর্ভাধিপতি (পুং) বিদর্ভাণামধিপতিঃ। কুণ্ডিনপতি, কুন্মিণীর পিতা ভীমকরাজ।

"তং বৈ বিদৰ্ভাধিপতিঃ সমভ্যেত্যাভিবান্ত চ।

নিবেশরামাস মুদা কলিতান্তনিবেশনে 🗗 (ভাগবত ১০৷৫০৷১৬)

विमर्ভि ( थ्रः ) श्रविट्डम ।

विमर्जीको छिना ( ११ ) विमिक भागिराज्य ।

( শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২ )

विদর্ব্য ( ত্রি ) ফণাহীন সর্প। ( শাঙ্খা পৃ গ ৪। ১৮ )

বিদর্শিন ( ত্রি ) সর্ববাদীসমত।

বিদল (পং) বিঘটিতানি দলানি যন্ত। > রক্তকাঞ্চন। (শব্দর°)

২ পিপ্রক। (শব্দত•) (ক্নী) ও দ্বিদল, দ্বিধাক্বত কলায়াদি,
চলিত দালি। ৪ সুবর্ণাদির অবয়ববিশেষ। ৫ দাড়িম্ববীদ্ধ,
ডালিমের দানা। ৬ বংশাদিক্বত পাত্রবিশেষ। (ভরত)
৭ কলায়। ৮ ক্লটি। ১ বিকসিত। ১০ দলহীন, দলশৃন্ত। (স্ক্রিয়াং টাপ্) >> তিরুৎ, চলিত তেউড়ী। (রাজনি•)
>২ পাত্রশ্বসা।

"বিশীর্ণা বিদলা হ্রস্বা বক্রণ স্থূলা দ্বিধাক্কতাঃ। ক্রমিদষ্টাশ্চ দীর্ঘাশ্চ সমিধো নৈব কারবেৎ॥" ( তক্ত্র )

বিদলন ( ক্লী ) ১ মৰ্দন করা, মাড়াই করা। । ২ ছিন্ন ভিন্ন করা। ৩ ভেদ করা।

"নথবিদলনাদিনা তণ্ডুলনিপ্সত্তিঃ।" ( সর্ব্বদর্শনস<sup>°</sup> ১২৩১৯ )
বিদলাক্ষ (ক্লী ) ১ পকদালি, চলিত রান্ধা দাল। ২ যব, গোম, ছোলা, মাষ, মুগ, অরহর, বনমুগ, কুলখ (কুলখি কুলাই), মস্তর, ত্রিপুট (খেশারি), নিপ্পাবক (শিষ্বি, শিম), মটর প্রভৃতি। (অত্রি) [ইহার গুণ স্ব স্ব প্র্যায়ে দুইবা]

''যবগোধ্মচণকা মাষো মূলাঢ়কো তথা।

মকুষ্টকঃ কুলখন্চ মহুরস্ত্রিপুটস্তথা।

নিষ্পাবকঃ কলায়\*চ বিদলারং প্রকীর্তিতং ॥" (অত্রিস ০ ১৫অ)
বিদলিত (ত্রি) ১ মর্দিত। ২ চূর্ণীক্ষত। ৩ বিদারিত।
৪ বিকাসিত। (ক্লী) ৫ মজ্জরক্তপরিপ্লুত সচ্ছোত্রণ, মজ্জা ও
রক্তাদি জড়িত কাটা বা থেত্লান ঘা। (বাগ্ভট উ° স্থা° ২৬ অ°)
বিদলীকৃত (ত্রি) চূর্ণিত।

বিদশ (ত্রি) বিগতা দশা যক্ত (গোস্তিয়োরপসর্জনক্ত ইতি গৌণত্বাদ্ধ স্বত্বম্। পা ১।২।৪৮) দশাবিহীন। যে কাপড়ের দশা বা এডোর হুই দিকের এলো স্থতা নাই।

"নচ কুর্যাদিপর্য্যাসং বাসসোর্নাপি ভূষণে।

বৰ্জ্জাঞ্চ বিদশং বস্ত্ৰমত্যস্তোপহতঞ্চ যৎ।" (মার্কণপু৽ ৩৪।৫৪) বিদা (স্ত্রী) বিদ জ্ঞানে ( ষিদ্ভিদাদিভ্যোহঙ। পা ৩।৩১১৪)

ইতাঙ্টাপ্। জ্ঞান, বৃদ্ধি। (মেদিনী)

বিদাদ, ভবিষ্যপুরাণবর্ণিত শাকদীপিরাক্ষণদিগের বেদগ্রন্থ। বর্তুমান সমরে বেন্দিদাদ নামে প্রসিদ্ধ। কোন কোন গ্রন্থে "বিহুদ্" প্রামাদিক পাঠও পাওয়া যায়। (ভবিষ্যপু° ১৪০৯°) বিদান (ক্লী) বিভাগ করিয়া দেওয়া। (শতপথবা° ১৪৮৮।৭)১)

XVIII

বিদায় (পুং) বিগতো দায়ঃ সাক্ষাৎ করণাদিরূপমূণং যেন।
> বিসর্জ্জন। ২ দান। ৩ গমনান্তমতি। যাইবার অন্তমতি।
"ক্ষণং বা চম্পকবনং গচ্ছ বা তিষ্ঠ স্থলরি!
ক্ষণং গৃহঞ্চ যাস্তামি বিশিষ্টং কার্য্যমন্তি মে।
বিদায়ং দেহি সংপ্রীত্যা ক্ষণং মে প্রাণবল্পতে॥"

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু° )

विनाशिन् ( बि ) विनाष्ट्रः भीनः यथ वि-ना-निन । > नानकर्छा । २ विधायक, निगायक ।

"বিশ্বনাথায় বিশ্বস্থিতিবিদায়িনে"। ( শত্ৰুপ্তয় ১।১ )

বিদায্য ( অ ) বেভা, যিনি জানেন। "ন মর্ত্ত্যো যস্তা নকি-বিদায্যঃ" ( ঋক্ ১ • । ২২। ৫ ) 'বিদায্যঃ বেভা' ( সায়ণ )

বিদার (পুং) বি-দৃ-ঘঞ্। > জলোচছু াস। ২ বিদারণ। ৩ যুদ্ধ। (তেম)

বিদারক (পুং) বিদৃণাতি জল্মানাদীতি বি-দৃ-ধূল্। > জল মধ্যস্থিত তরুশিলাদি, জল মধ্যস্থিত বৃক্ষ বা পর্বত। পর্য্যায় কুপক। ২ জলবন্ধক, শুষ্ক নতাদিতে জলাবস্থানার্থ গর্ত্ত।

(ক্লী) ৩ বজ্রহ্মার। (রাজনি°)

( ত্রি ) ৪ বিদারক, বিদারণকর্তা।

বিদারণ (ক্লী) বি-দ্-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ বিজ্যা ২ বেধন, ভেদন। ৬ মারণ, হনন। (শব্দরত্বা°)

পুং) বিদার্ঘতে শত্রবোহম্মিন্নিতি বি-দৃ-ণিচ্ ল্যুট্। ৪ যুদ্ধ। বিদারমতীতি বি-দৃ-ণিচ্ ল্যু। ৫ বিদারক, বিদারণকারী।
"তস্যাত্মজো মহাবীর্য্যো বভূবাতিবিদারণঃ।"
( মার্কণ্ডেমপু° ২ • । ২ )

বিদারি[কা] (স্ত্রী) গৃহের বহির্ভাগের অগ্নিকোণস্থিতা ডাকিনীবিশেষ। ( বৃহৎস° ৫০৮০ )

বিদারিকা (ক্লী) বি-দৃ-ণিচ্-ধূল্-টাপি অত ইত্বং। ১ শালগণী। (শব্দরত্বা°) ২ গান্তারীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

• विनाती।

বিদারিগন্ধা ( ত্রী ) কুপবিশেষ। শালপণী। (Hedysarum gangeticum)।

विमातिन् ( बि ) वि-मृ-निनि । विमात्रनक्छी।

বিদারিণা (স্ত্রা) বিদারিন্ ভীষ্। > কাশারী। ২ বিদারণকত্রী।
বিদারী (স্ত্রা) বিদারয়তীতি বি-দ-ণিচ্ অচ্ গৌরাদিম্বাৎ
ভীষ্। > শালপণা। ২ ভূমিকুমাও। পর্যায়—ক্ষীরগুক্লা, ইক্ষুগন্ধা, ক্রোষ্ট্রী, বিদারিকা, স্বাহগন্ধা, সিতা, গুক্লা, শৃগালিকা,
ব্যাক-লা, বিড়ালী, ব্যাবলিকা, ভুকুমাওী, স্বাহলতা, গজেষ্টা,
বারিবল্লভা ও গন্ধকলা। গুণ—মধুর, শীতল, গুরু, স্লিয়্ক, অস্ত্রপিত্তনাশক, কফকারক, পুষ্টি, বল ও বীর্যবর্দ্ধক। (রাজনিং)

ত অষ্টাদশ প্রকার কণ্ঠরোগের অন্তর্গত রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সদাহতোদং শ্বরথুং স্থতাম্রমন্তর্গলে পৃতিবিশীর্ণমাংসং।
পিত্তেন বিভাদদনে বিদারীং পার্শ্বং বিশেষাৎ স তু যেন শেতে॥"
(ভাবপ্রকাশ গলরোগাধি°)

পিতের প্রকোপ হেতু গলদেশে ও মুখে তামবর্ণ, দাহ ও স্থাচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত শোথ হয়। উহা হইলে হুর্গদ্ধযুক্ত পচামাংস থসিয়া পড়ে, এই রোগের নাম বিদারী। রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বে এই রোগ উৎপন্ন হয়। [গলরোগ শক্ব দেখ ]

৪ ক্ষুদ্রোগভেদ, চলিত কাঁকবিড়ালী।

ইহার লক্ষণ—যে রোগে কক্ষে ও বজ্জণ-সন্ধিতে ভূমিকুমাণ্ডের গ্রায় আক্নতিবিশিষ্ট অথচ ক্লফবর্ণ পীড়কা । উৎপন্ন হয়,
তাহাকে বিদারী বা বিদারিকা কহে। এই রোগ তিদোষ
হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহার চিকিৎসা,—এই রোগে প্রথমে জলোকা দারা রক্ত মোক্ষণ বিধেয়। ইহা পাকিলে শস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ব্রণরোগের ভার চিকিৎসা করিবে। (ভাবপ্র° কুজরোগাধি°)

প্রবাদ আছে বে, ইহা একটি হইলে উপরি <mark>উপরি ৭টী</mark> হইয়া থাকে।

৫ কর্ণরোগভেদ। (বাভট উ° ১৭ অ॰)

৬ প্রমেহরোগের পীড়কাবিশেষ। ( স্কুশ্রুত নি° ৬ অ° )

१ ऋवर्ष्टमा । ৮ वाताशीकन । ३ क्षीतकारकानी ।

> বাভটোক্ত গণবিশেষ; এরগুমূল, মেষশৃঙ্গী, শ্বেতপুনন বা, দেবদারু, মুগানী, মাষাণী, আলকুশী, জীবক, শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোকুর, অনন্তমূল ও থানকুনী এইগুলিকে বিদার্ঘ্যাদিগণ বলে। গুণ,—হদয়ের হিতজনক, পৃষ্টিকারক, বাতপিত্তনাশক এবং শোষ, গুল্ম, গাত্রবেদনা, উর্দ্ধান ও কাদ-প্রশমক। (বাগ্ভট স্ই হাই ১৫)

বিদারীকন্দ (পুং) বিদারী, ভূমিকুমাণ্ড। (রাজনিং)
বিদারীগন্ধা (ন্ত্রী) বিদার্থা ভূমিকুমাণ্ডন্যের গন্ধো যস্যাঃ।
১ শালপণী। ২ স্ক্রুল্ডেজগণ বিশেষ; শালপান, ভূঁইকুমড়া, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষ্র, চাকুলে, শতমূলী,
অনস্তমূল, খামালতা, জীবস্তী, ঋষভক, মুগানী, মাযাণী, বৃহতী,
কন্টকারী, পুনর্ন বা, এরগুমূল, গোয়ালিয়ালতা, বুন্চিকালী ও
আলকুণী এইগুলি বিদারীগন্ধাদিগণ। গুণ—বায়্বিভিনাশক,
শোষ, গুল, গাত্রবেদনা, উর্দ্ধান ও কানে হিতকর।

( সুফ্তস্থ<sup>°</sup> ১ অ°)

विमात्रोशिक्षका ( श्री ) विमात्रीशका ।

বিদারী দ্বয় (পুং) কুমাও ও ভূমিকুমাও, কুমড়া ও ভূঁই-কুমড়া। (বৈতকনি°)

বিদাক (পুং) > ক্রকচপাদ, ক্রকলাস। (হারাবলী)
বিদাসিন্ (ত্রি) দক্ষ উপক্ষরে বিন্দ্র ণিনি। উপক্ষরত্ত,
"অবতারা হুসংখ্যেরা হরেঃ সত্তনিধের্দ্ধিজাঃ।
খথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্থাঃ সহস্রশঃ॥"

(ভাগবত ১।৩।২৬)

'অবিদাসিনঃ উপক্ষশৃতাৎ' ( স্বামী )

বিদাহ (পুং) বি-দহ-ঘঞ্। > পিত্তজন্ত রোগ। ২ পিত্তজন্ত জ্ঞালা। ৩ ক্রপাদাদির দাহ, হাত ও পার জ্ঞালা। (ভাবপ্র°)
বিশেষরূপ দাহ, অতিশয় জ্ঞালা।

বিদাহক (ত্রি) দাহজনক। বিদাহ-স্বার্থে কন্। বিদাহ। বিদাহবৎ (ত্রি) বিদাহো বিভতেংস্য মতুপ্ মস্য ব। বিদাহ-যুক্ত, বিদাহবিশিষ্ট, জালাযুক্ত।

বিদাহিন্ ( ক্লী ) বিদহতীতি বি-দহ-ণিনি। > দাহজনক দ্ৰব্য, যাহাতে দাহ জনায়।

( ত্রি ) ২ দাহজনক মাত্র।

"কট্বুস্নলবণাত্যুঞ্জীক্ষুক্ৰক্ষবিদাহিনঃ। আহারা রাজসম্যেষ্টা হঃখশোকাময়প্রদাঃ॥" (গীতা ১৭।৯)

বিদিক্চঙ্গ (পুং) হরিজাঙ্গ পক্ষী, চলিত হরিয়াল বা রুঞ্জ-গোকুল। (শন্দচ°)

বিদিত (ত্রি) বিদ-জ। ১ অবগত, জাত। ২ অর্থিত। ৩ উপগ্য। বিদিতং জানমদ্যান্তীতি অর্শ আদিস্বাদচ্।

( प्रः ) ८ कवि। ८ छाना अत्र।

"স বর্ণিলিন্ধী বিদিতঃ সমাযযৌ" (কিরাত ১١১)

विकिथ ( भः ) > পণ্ডिত। २ योगी। ( भक्तजा )

কোন কোন মেদিনী ও শব্দরত্বাবলীতে বিদিথ স্থলে 'বিদ্থ' পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

বিদিশ (স্ত্রী) দিগ্ভ্যাং বিগতা। দিকের মধ্য দিক্, অগ্নি, নৈশ্বি, বায় ও ঈশান কোণ চতুষ্টয়। পর্যায়—অপদিশ, প্রদিশ, কোণ। (জটাধর)

শসা দিশো বিদিশো দেবী রোদসী চান্তরং তয়োঃ।

ধাৰম্ভী তত্ৰ তত্ৰৈনং দদশামূদ্যতায়ুধম্ ॥" ( ভাগৰত ৪।১৭।১৬ )

বিদিশা (স্ত্রী) > পারিপাত্রপর্বতপাদবিনিঃস্থতা নদীভেদ। (মার্ক° পু° ৫৭।২•) ২ প্রাচীন নগরভেদ। [ভিল্সা দেখ।]

বিদীপয় ( পুং ) পক্ষীবিশেষ, খেতবক। ( তৈত্তি° স° এভা২২।১)

विनीध्यु (बि) २ विनय। २ नीक्षिण्छ।

বিদাধিতি (ত্রি) বিগতা দীধিতয়ঃ কিরণানি যশু। নির্ময়ূখ, কিরণহীন, রশ্মিবিহীন।

শক্ষুমারক্বদ্বটনিভঃ খণ্ডো নূপহা বিদীধিতির্ভয়দঃ।
তোরণরূপঃ পুরহাচ্ছত্রনিভো দেশনাশায়॥" (রুহৎস° ৩৩১)
বিদীপক (পুং) প্রদীপক, বর্ত্তিকালোক (লঠন)। "রুথে রুথে পঞ্চ বিদীপকাঃ।" (ভারত জোণপর্ব্ব)

বিদীর্ণ (ত্রি) বি-দৄ-ক্ত। ক্বতবিদারণ, ভিন্ন বা ভেদযুক্ত, চলিত যাহা চেরা বা ফাড়া হইয়াছে। ২ ভগ্ন। ৩ বিস্তৃত। ৪ হত।

"শ্রান্ধানি নোহধিবৃভুজে প্রসভং তন্জৈদ ত্তানি তীর্থসময়েহপ্যাপিবত্তিলামু।
তন্তোদরার্থবিদীর্ণবপাদ্য আর্চ্ছ 
তব্যে নমো নৃহরয়েহথিলধর্মগোপ্তের ॥" (ভাগবত ৭।৮।৪৪)
"অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্তজগতী সন্তোকশোকামুধৌ
রাধা সন্তৃতকাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনং।
বেন স্থাননেমির্নিশ্বিতমহাসীমন্তদন্তাদ্বিদীর্ণং ভুবা ॥"

( উज्ज्ञननीनमि )

বিতু (পুং) বেত্তি সংজ্ঞামনেনেতি বিদ-(বাহুলকাৎ) কু।
১ গজকুন্তদ্বরের মধ্যভাগ। (অমর) ২ অশ্বকর্ণের অধোভাগ।

"বিত্রম শ্রবিভূকৈব কর্ণস্থাধঃ ষড়স্কুলে।" (অশ্ববৈদ্ধক ২।১৪)

বিত্রুত্তম (পুং) বিদাং জ্ঞানিনাং উত্তমঃ। সর্ব্বজ্ঞ, বিষ্ণু।
(ভারত ১৩/১৪৯/১১২)

বিত্রর ( ত্রি ) বেদিতুং শীলমশু বিদ্-কুরচ্ ( বিদিভিদিচ্ছিদে: কুরচ্। পা অ২।১৬২ ) ১ বেত্তা,জ্ঞাতা, যে জানে। ( অমর ) ২ নাগর। ৩ ধীর, পণ্ডিত, জ্ঞানী। ৪ স্থনামখ্যাত কৌরবমন্ত্রী. ধর্ম্মের অবতারবিশেষ। ধর্ম মাণ্ডব্য ঋষির বাল্যকৃত স্বল্লাপ-রাধে তাঁহাকে গুরুতর দণ্ডবিধান করেন, তাহাতে মাণ্ডব্য ধর্মকে অভিশাপ দেন যে, তুমি শূদ্রযোনি প্রাপ্ত হইবে। এদিকে ষ্থন কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী কাশীরাজত্মহিতা অম্বিকা স্বীয় খঞ স্ত্যবতী কর্ত্তক দ্বিতীয়বার ক্লফেলৈপায়ন-সহবাসে পুত্রোৎপাদনে আদিষ্টা হন, তথন তিনি মহর্ষির সেই ক্লফবর্ণ দেহ, পিঙ্গলবর্ণ জটা, বিশাল শাশ্রু ও তেজঃপুঞ্জ সদৃশ প্রদীপ্ত লোচনের বিষয় স্মরণ করিয়া স্বয়ং তাঁহাকে <mark>অসহমানা বোধে এক অ</mark>প্সরোপমা দাসীকে নিজের বেশভূষাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। এই দাসীর গর্ভে মহর্ষি ক্লফ-দ্বৈপায়নের ঔরদে ধর্মই মহাত্মা বিহুররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ-নীতি, ধর্মনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে পরমকুশন, ক্রোধলোভ-বিবর্জিত, শমপরায়ণ, এবং যারপর নাই পরিণামদশী ছিলেন। এই পরিণামদর্শিতা গুণে ইনি পাণ্ডবগণকে অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার করিরাছিলেন। মহামতি ভীম্ম মহীপতি দেবকের শূদ্রাণী-

গর্ভসম্ভূতা রূপযোবনসম্পন্না এক কন্সার সহিত বিছরের বিবাহ দেন। বিছর সেই পারশবী কন্সাতে আত্মসদৃশগুণোপেত ও বিনয়সম্পন্ন অনেক পুত্র উৎপাদন করেন।

যথন ক্রমতি ত্র্যোধনের কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্র যথাসক্ষয় আত্মসাৎ করিবার মানসে যুধিষ্ঠিরাদিকে গোপনে জতুগৃহ দাহ দারা বিনাশ করিবেন মনে করিয়া তাঁহাদিগকে ছলনাপূর্ব্বক বারণাবত নগরে প্রেরণ করেন; তথন পাণ্ডবেরা কেবল মহাপ্রাক্ত বিহুরের পরামর্শ এবং কার্য্যকৌশলেই সেই বিপদ **ट्रेंट पूक्तिगां करतन। ये नमन्न विद्रत युधिष्ठित्रक** পরামর্শ দেন ষে, যেথানে বাস করিবে তাহার নিকটবন্ত্রী চতুঃ-পার্শ্বন্থ পথ ঘাট এরপভাবে ঠিক করিয়া রাখিবে, যেন ঘোর-অন্ধকার রজনীতেও ব্যস্ততা বশতঃ যাতায়াতের কোনরূপ বিদ্রু না ঘটে. আর জানিয়া রাখিবে যে, রাত্রিকালে সহসা দিঙ্ নির্ণয়ে ভ্রম জনাইলে নক্ষত্রাদি দারাও দিঙ্নিরূপিত হইতে পারে। এইরূপ বছবিধ সৎপরামর্শ দিয়া পরে তিনি নিজের একজন পরম বিশ্বস্ত খনককে বারণাবত নগরে পাঠাইয়া দেন। খনক যথাকালে পাওব-দিগের অবস্থিতির জন্ম কল্লিত জতুগৃহের অভ্যন্তর হইতে শল্লকী-গৃহের স্থায় উভয়দিকে নির্গমনপথযুক্ত এক বিবর খনন করে। যেদিন ঐ গৃহ দগ্ধ হয়, সেইদিন সমাতৃক পাগুবগণ বিহুরের পূর্ব্ব পরামর্শামুসারে এই গুপ্ত পথাবলম্বনে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুকাল পরে পাণ্ডবেরা দ্রোপদীকে লাভ করিয়া সন্ধিস্ততে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরীতে রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক তথায় রাজস্ম্যক্ত সমাধানে, অসীম সমুদ্ধির সহিত যথন বছল প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তথন আবার মহাভিমানী তুর্য্যোধন অস্থ্যাপরতম্ব হইরা পাণ্ডবদিগের হিংসায় প্রবৃত্ত হন 'এবং তাহাদিগকে রাজ্য-ত্রষ্ট ও বিনষ্ট করিবার মানসে শকুনির প্ররোচনায় দ্যুতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া উহাদিগকে নির্য্যাতন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তদ্ধপ প্রস্তাব করেন। ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ প্রাক্তপ্রবর মন্ত্রী বিচুরের নিকট এবিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে রাজনীতি-কুশল দূরদর্শী বিহুর একার্য্যে ভাবী মহানু অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখাইয়া বছবিধ যুক্তি প্রদর্শনে ঐ কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিতে বলেন, কিন্তু হইলে কি হইবে? বিগুর মন্ত্রী হইলেও তাঁহার সৎপরামর্শ মাত্রই ধৃতরাষ্ট্র নিজের বিরুদ্ধ মনে করিতেন। তারপরায়ণতার বশবতী হইয়া বিহুর কথন পাওবের বিপক্ষতাচরণ করেন না, ইহাই মাত্র ইহার কারণ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার কোন পরামর্শ না গুনিয়া তাহার অনিজ্ঞানত্ত্বেই দ্যুতক্রীড়ার্থ যুধিষ্ঠিরকে হস্তিনায় আনয়নের জন্ম তাঁহাকে ইক্সপ্রস্থে প্রেরণ করিলেন। এই অক্ষক্রীড়ার ফলে পাগুবদিগকে সর্বস্বাস্ত হইরা নির্বাসিত হইতে হয়। এই ব্যাপারেও মহান্মা বিহর পাণ্ডবদিগের রক্ষার জন্ম ষৎপরোনান্তি পরিশ্রম স্বীকার করেন, কিন্তু তাহাতে ক্লুতকার্য্য হন নাই।

ইহার পর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রারম্ভে একদিন রাত্রিকালে ধৃতরাষ্ট্র অবশ্রন্তাবী মহাসমরের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বিহুরকে ডাকিয়া বলেন, বিহুর ৷ আমি হইতেছে না; অতএব যাহাতে একণে আমাদের শ্রেয়োলাভ হয়, সেই বিষয়ের কথোপকথন কর। ইহার উত্তরে সর্বার্থতত্ত-দশী মহাপ্রাক্ত বিহুর যে ধর্ম্মূলক নীতিগর্ভ উপদেশ বাক্য বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা শেষ হইতে না হইতেই রাত্রি প্রভাত হয়। ইহাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ হওয়ার এই প্রস্তাবমূলক অধ্যার মহাভারতে "প্রজাগরপর্কাধ্যায়" বলিয়া বর্ণিত আছে। বিছর এই অধ্যায়োক্ত ভূরি ভূরি সারগর্ভ উপদেশ দারা স্বার্থপুর খত-রাষ্ট্রের মন কতকটা নরম করিয়াছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন, বিছর ! আমি তোমার অশেষ সদ্যুক্তপূর্ণ উপদেশসমূহ হৃদয়ঙ্গম ক্রিয়া তাহার মর্মার্থ সমস্তই অবগত হইয়াছি, হইলে কি হইবে ? ছুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলে আমার সকল বুদ্ধির বৈপরীত্য ঘটে; ইহাতে আমি বিশেষ বুঝিতে পারিতেছি যে, দৈব অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে, দৈবই প্রধান ; পুরুষকার নিরর্থক।

অতঃপর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীক্রম্ব দূতরূপে হন্তিনায় আসিলে হুর্যোধন তাঁহাকে যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু ভগবান্ তাহাতে সন্মত না হইয়া বলিলেন বে, "দূত-গণ কার্যাসমাধাস্তেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন" অথবা "লোকে বিপন্ন হইয়া বা কেহ প্রীতিপূর্বক দিলে, অভ্যের অন্ন ভোজন করিয়া থাকে" আমার কার্যাসিন্ধি হয় নাই, আমি বিপন্নও নই বা আপনি আমাকে প্রীতিপূর্বক দিতেচেন না, অতএব এ ক্ষেত্রে সর্বত্র সমদশী পরমধান্মিক ভারপরায়ণ বিশুনারা মহামতি বিহুরের ভবন ভিন্ন অন্তত্র আতিথ্য স্বীকার করা আমার শ্রেয়োবোধ হইতেছে না; এই বলিয়া তিনি বিহুরের ভবনে গমন করিলেন। মহায়া বিহুর বোগীজনহুল ভি ভগবান্কে স্বগৃহে পাইয়া হাইচিত্তে কান্তমনবাক্যে সর্বোপকরণ দ্বারা বোড্শোপচারে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে অতি পবিত্র বিবিধ স্থমিষ্ট অন্ন ও পানীয় প্রদান করিলেন।\*

<sup>\*</sup> ভক্তমাল গ্রন্থে যণিত আছে বে, বিছরের অমুপস্থিত সময়েই ভগবান্ তাহার আলয়ে উপস্থিত হন এবং তদীয় পড়া কর্তৃক বিশেবরূপে পুলিত হইরা, পুহে অস্ত কোন খাষ্য দ্রাব্য না খাকায় তৎপ্রদক্ত ক্দলীকলই ইউচিত্তে পুরুষ

কুরুক্তেরের যুদ্ধাবদানে পাশুবর্গণ রাজ্য লাভ করিয়া ছত্রিশ বৎসর পর্যান্ত উহা উপভোগ করেন। তন্মধ্যে পঞ্চদশ বৎসর ধৃতরাষ্ট্রের মতান্মদারে তাঁহাদের রাজ্য শাসিত হয়। এ সময়েও মহাপ্রাজ্ঞ বিছর ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী থাকিয়া তদীয় আদেশাম্মদারে ধর্ম ও ব্যবহারবিষয়ক কার্য্য সমৃদয় সন্দর্শন করিতেন। মহামতি বিছরের স্থনীতি ও সদ্ধাবহারে অতি সামান্ত অর্থ ব্যয়ে সামস্ত নরপতিদিগের দ্বারা বহুতর প্রিয়কার্য্য স্থসম্পন্ন হইত। তাঁহার ব্যবহারতত্ত্বের (মামলা মকর্দমার) আলোচনা কালে তৎকর্তৃক আনেক আবদ্ধ ব্যক্তি বন্ধনমুক্ত হইত এবং অনেক বধার্হ ব্যক্তিও প্রাণদান পাইত। শেষাবস্থায়ও তিনি এইরূপ বিপুল কীর্ত্তির সহিত পঞ্চদশ বর্ধ পর্যাস্ত ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিয় করিয়া অবশেষে তৎসমভিব্যাহারে বন প্রস্থান করেন।

একদা ধর্ম্মরাজ বুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানদে তদীয় আশ্রমে গমন করেন। তাঁহার সহিত বিবিধ আলাপের পর, ধর্মরাজ তাঁহাকে তাঁহার, স্বীয় মাতা কুন্তীর ও জ্যেষ্ঠমাতা গান্ধারী, মহাত্মা প্রাক্ততম পিতৃব্য বিচুর প্রভৃতি যাবতীয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির ধর্ম কর্ম ও তপো-হুমুষ্ঠানের উত্তরোত্তর বুদ্ধি হুইতেছে কি না প্রশ্ন করিলে অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, বৎস ৷ সকলেই স্বীয় স্বীয় ধর্মাকর্মো নিরত থাকিয়া পরম স্থাথে কালাতিপাত করিতেছেন, কিন্ত অগাধবৃদ্ধি বিহুর অনাহারে অস্থিচর্মাবশিষ্ট হইয়া ঘোরতর তপো-হত্নষ্ঠান করিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কথন কথন তাঁহাকে এই কাননের অতি নির্জ্জন প্রদেশে দর্শন করিয়া থাকেন। উভয়ে এরপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মলদিগ্রাঙ্গ জটাধারী দিগম্বর মহাত্মা বিহুর সেই আশ্রমের অতিদূরে দৃষ্ট হইলেন। কিন্তু ঐ মহাত্মা একবার আশ্রম দর্শন করিয়াই সহসা প্রস্থান করিলেন। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাপার দর্শনে সত্তর একাকীই তাঁহার পশ্চাৎ; পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। মহাত্মা বিছর ক্রমে নিবিড অরণ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।

তদ্বৰ্শনে ধৰ্ম্মরাজ, "হে মহাত্মন! আমি আপনার প্রিয় যুধি-ষ্টির, আপনার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আসিয়াছি" বলিয়া পুন: পুন: করুণস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলে, বিতর দেই বিজন বিপিনে এক বুক্ষ অবলম্বন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। তথন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই অস্তিচর্মাবশিষ্ট মহাস্মা ক্ষতার সমীপন্থ হইয়া পুনরায় বলিলেন, "আরাধ্যতম ৷ আমি আপনার প্রিয়তম যুধিষ্ঠির, আপনার সহিত সাক্ষাৎকারে আসিরাছি"। ইহাতে বিহুর কিছুমাত্র উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া, কেবল একদৃষ্টে স্থিরনয়নে ধর্ম্মরাজের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যোগবলে যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে দৃষ্টি, গাত্রে গাত্র, প্রাণে প্রাণ এবং ইন্দ্রিরে সমুদর ইন্দ্রির সংযোজিত করিয়া তদীয় দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শরীর কার্চপুত্তলিকার আয় স্তব্ধ ও বিচেতন হইয়া সেই বৃক্ষাবলম্বনেই রহিল। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনাকে পূর্বাপেক্ষা সমধিক বলশালী বোধ করিতে লাগিলেন এবং বেদব্যাসক্থিত স্বীয় পুরাতন বুত্তান্ত তাঁহার স্মরণ হইতে লাগিল। অনস্তর তিনি বিহুরের দেহ দগ্ধ করিতে উত্তত হইলে, দৈববাণী হইল যে, "মহারাজ! মহাত্মা বিহুর যতিধর্ম লাভ করিয়াছেন: অতএব আপনি তাঁহার দেহ দগ্ধ করিবেন না, তিনি সন্তানিক নামক লোক সমুদয় লাভ করিতে পারিবেন; স্থতরাং তাঁহার নিমিত্ত আপনার কোন শোক করাও বিধেয় নহে"। ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া বিহুরের দেহ দগ্ধ করিবার অভিনাষ পরিত্যাগপূর্বক অন্ধরাজের আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একজন বৈষ্ণবভক্ত; ইনি নিষামভাবে নিয়ত বিত্রর, বৈষ্ণবসেবায় নিরত থাকিয়া জৈতারণ গ্রামে অবস্থিতি করি-তেন। বৈষ্ণবের প্রতি একাস্ত রতি থাকায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর উপর অত্যধিক প্রসন্ন হইয়াছিলেন। কোন সময়ে বহুদিন অনাবৃষ্টি হওয়ায় চাষ আবাদের বিশৃঙ্খলতা ঘটে এবং তৎকালে গৃহে বীজ পর্যান্তও না থাকায় উপযুক্ত সময়ে ভূমি-কর্ষণ ও বীজবপনাদির বিষম ব্যাঘাত দেখিয়া আগামী ধান্ত তণ্ডলাদির অভাবে বৈঞ্চব সেবার ক্রটি হইবে মনে করিয়া বিহুর যারপরনাই অধীর হইয়া পড়িলেন। ভগবান তাঁহার বৈষ্ণব সেবার প্রতি ঐকান্তিকতা দেখিয়া তাঁহার উপর বিশেষ সম্ভষ্ট হইলেন এবং রাত্রিযোগে তাঁহাকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন যে, "বিত্র ! তুমি অব্যাকুলচিত্তে চাষ আবাদ কর, আবশুক মত অবশুই শশু ফলিবে, তোমার বৈষ্ণব সেবার কিছু মাত্রই বিদ্ন হইবে না"। স্বপ্নযোগে ভগবান কর্ত্তক আদিষ্ট হইয়া বিত্নর ভত্তদমুষ্ঠান করিলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যে আশাধিক ফলও পাইলেন। তাঁহার গৃহে প্রচুর শস্তের আমদানি হইল।

যত্তের সহিত ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করেন; ইত্যবসরে বিহুর যুধিষ্ঠিরের রাজসভায় ঐ বৃত্তান্ত গুনিয়া শশবান্তে গৃছে প্রত্যাগত হন।

অপর কিম্বনন্তী বে, ভগবান্ বিহুরের আলয়ে উপস্থিত হইলে বিহুর দরিদ্রতা বশতঃ অস্ত কোন খান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে না পারিয়া নিজের পৃহস্থিত পূর্বসঞ্চিত তভুলকণা ( কুল ) বারাই ভগবানের আতিথ্য সৎকারের আরোজন করেন। ভগবান্ও পরমভক্ত বিহুরপ্রদত্ত সেই কুল গাইয়াই সাতিশয় পরিতৃপ্ত হন। এখন পর্যন্তও, কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেই আমন্ত্রিত ম্যুক্তির নিমিত্ত আহত খান্য অব্যের অলতা বা অপকুপ্ততা জানাইয়া, বলিয়া ঝাকেন বে, "মহাশয়। এ আমার বিহুরের কুল" অর্থাৎ ইহা আপনাদিগের স্থার মহদ্ব্যক্তির উপযুক্ত নহে।"

ইহাতে তিনি ভগবান্কে আন্তরিকতার সহিত ধন্থবাদ দিয়া আপনাকে ক্তার্থশ্বন্থ বোধ করিতে লাগিলেন। (ভক্তমাল) বিত্ররতা (স্ত্রী) বিহুরের ভাব। বিত্রুল (প্ং) বিশেষেণ দোলয়তীতি বি-হল-ক। > বেতুস। ২ অয়বেতুস। (অমর) ৩ গদ্ধরস। (রত্নমালা) (স্ত্রিয়াং টাপ্ বিহুলা—রাজপুরাঙ্গনাভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব) বিত্রী (স্ত্রী) বেত্তীতি বিদেঃ শতুর্বস্থঃ। উদিগশ্বেতি-জীষ্। পণ্ডিতা স্ত্রী।

"চিকুর প্রকরা জরন্তি তে বিছ্ষী মূর্দ্ধনি সা বিভর্তি যান্।"
( নৈষধ ২স )

বিচুষীতরা (স্ত্রী) অন্তমনমোরতিশরেন বিহুষী, বিহুষী-ভরপু। হুই জনের মধ্যে যিনি অতিশন্ত পণ্ডিতা। বিচুষ্ণত (ত্রি) নিষ্পাপ। (কৌশি° উপ° ১।৪)

বিভুষ্টর (ত্রি) বিষদ্-তরপ্। বিশ্বন্তর, বিদান্দয়ের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট। "হবিষা বিভূষ্টরঃ পিবেক্ত্র"। (২০১৬৪)

'বিহুষ্টরঃ বিদ্বচ্ছদাত্তরপি ছান্দসং সম্প্রসারণং। শাসবিসি-ঘসীনাং চেতি সংহিতায়াং যন্ত্বমৃ।' ( সায়ণ )

বিতুষ্মেৎ ( ত্রি ) বিদ্যানন্তি অস্থামিতি বিদ্যুন্তপ্। বিদ্যুক্ত,
পণ্ডিতসমন্বিত। স্তিয়াং ভীষ্। বিহুন্মতী, পণ্ডিতবতী।
"দ্যোবাচম্পতিনেব পদ্দগপুরী শেষাহিনেবাভবং।
যেনৈকেন বিহুন্মতী বস্ত্মতী মুখ্যেন সংখ্যাবতাম্॥"
(বোপদেবপ্রশংসা)

বিতুস্ ( ত্রি ) বিদ্বান্। "অভিবিত্ত্সরিঃ সম্" ( ঋক্ ১।৭১।১০ )

'বিত্ন্ সর্কাং বিদ্বান্। বিদ জ্ঞানে বহুলমন্ত্রাপিত্যুসি প্রত্যুয়ঃ

অভএব বহুলবচনাদ্গুণাভাবঃ' ( সায়ণ )

বিদূ ( পুং ) বিছ, গজকুন্তের মধ্যন্থল। ( অমরটীকা )
বিদূর ( ত্রি ) বিশিষ্টং দূরং ষশু। > অতিদূরস্থিত দেশাদি।
"মাসানটো তব জলধরোৎকণ্ঠয়া শুষ্ককণ্ঠঃ
সারস্বোহসৌ যুগশতমিব ব্যানিনায়াতিরুজ্রাৎ।
আস্তাং তাবন্ধবজলকণাভাজনত্বং বিদূরে
বর্ষারস্তপ্রথমসময়ে দারুণো বজ্বপাতঃ॥" ( চাভকাষ্টক )

( शूः ) २ शर्खाजितत्मम । ० तम्मितित्मम ।

श्रमितिस्मिष्, देवमृध्यमि ।

বিদূরগ ( ত্রি ) বিদূরে গছতীতি গম-ড। অতিদূরগন্তা। বিদূরজ (ক্লী ) বিদূরে পর্বতে জারতে জন-ড। ১ বিদূরপর্বত-জাতরত্ব, বৈদ্র্যামণি। (ত্রি ) ২ অতিদূরজাত।

বিদূর্ত্ব (ক্রী) বিদূর্ত ভাবং ত্ব। বিদূরের ভাব বা ধর্ম, অতিশয় দূর।

বিদূর্থ (পুং) > রাজবিশেষ। (গরুড়পু°৮৭ অ°)

২ কুরুক্ষেত্র। ( ভারত ১১৯৫।৩৯) ও বৃষ্ণিবংশীয়রাজভেদ। ইহার পুত্র শ্র।

"পৃথ্বিদ্রথাভাশ্চ বহবো বৃঞ্চিনন্দনাঃ। শ্রো বিদ্রথাদাসীৎ ভজ্মানস্ত তৎস্তঃ॥"

(ভাগৰত ৯।২৪।১৮)

বিদূরভূমি (স্ত্রী) বিদ্রস্থ ভূমিঃ। বিদ্র দেশ, এইস্থান হইতে বৈদুর্য্যমণি উৎপন্ন হয়।

"তয়া ছহিত্রা স্কতরাং সবিত্রী ক্ষুরৎপ্রভামগুলয়া চকাশে। বিদ্রভূমিন বমেঘশকাছদ্ভিলয়া রত্নশলাকায়েব ॥" ( কুমারসং)

বিদূরবিগত ( ত্রি ) অস্তাজ।

"চিত্রং বিদূরবিগতঃ সরুদাদদীত

যন্নামধ্যেমধুনা সজহাতিবদ্ধং।" (ভাগবত (১১৩)

'বিদূরবিগতঃ অন্ত্যজঃ' (স্বামী)

বিদ্রাদ্রি (পুং) বিদ্রনামকোহদ্রি:। বিদ্রপর্বত। (জটাধর)
বিদ্যক (ভি) বিদ্যরতি আত্মান্মিতি বিদ্য-ণিচ্-গুল্। কামুক,
পর্য্যায়—ষিড্গ, বালীক, ষট্প্রজ্ঞ, কামকেলি,পীঠকেলি, পীঠমর্দ্দ,
ভবিল, ছিদ্রর, বিট, চাটুবটু, বাসন্তিক, কেলিকিল, বৈহাদিক,
প্রহাসী,প্রীতিদ। (হেম) ২ পর্রনিন্দকারী,পরনিন্দক,পর্যায়—খল,
রঞ্জক,অভীক,কুর,স্টক,কণ্ঠক,নাগ,মলিনাস্থ্যপর্যেষী। (শন্দমালা)

চারিপ্রকার নায়কের অন্তর্গত নায়কবিশেষ, পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষক এই চারিপ্রকার নায়ক, এই সকল নায়ক কামকেলির সহায়। বিদূষক অঙ্গাদি বিক্লাতর দ্বারা হাস্তোৎ-পাদন করিয়া থাকে। ইহাকে চলিত ভাঁড় বলা মাইতে পারে।

"অন্তাদিবৈক্তত্যৈ হাস্তকারী বিদ্যকঃ।
উদাহরণং—আনীয়নীরজমুখীং শয়নোপকণ্ঠমুৎক্তিতোহন্মি কুচক্ষুক্মোচনার।
অত্রাস্তরে মুহুরকারি বিদ্যকেন
প্রাতন্তনন্তরুক্তক্ঠনাদঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ভারতচন্দ্রের রুসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিথিত আছে—

> "পীঠমৰ্দ্ধ বিট বলি চেট বিদূষক। এই সব ভেদ হয় বিস্তর নায়ক॥

লক্ষণ যথা---

কিবা রোষে কিবা তোষে যার পরিহাস। বিদ্যক তার নাম হান্ডের বিলাস॥

চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ, অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥

করি বা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী, ছইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথায় দোষ এতো বড় গুণ লো।"

(ভারতচক্র রদমঞ্জরী)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—নাটকাদিতে, যে কুস্কম বসস্তাদির অর্থাৎ কুস্কম অথবা সাধারণ কোন পুল্পের নামে এবং বসস্ত বা সেই ঋতুসম্বন্ধীয় কোন নামে অভিহিত হয়, আর যাহার ক্রিয়া, অঙ্গভঙ্গী, বেশভ্যা ও কথাবার্তায় লোকের মনে অতীব হাশুরসের উদ্রেক হয়। যে অপর ব্যক্তিময়ের মধ্যে কৌশল পূর্বাক কলহোৎপাদনে পটু এবং স্বকর্মজ্ঞঃ অর্থাৎ স্বকীয় উদর পূরণের কায়দা কারণ থুব বিশেষক্রপে জানে, সেই বিদ্যুক বলিয়া ক্থিত হয়। এই বিদ্যুক এবং বিট, চেট প্রভৃতি নায়কগণ শৃঙ্গার রসের সহায়, নর্ম্মকুশল ও কুপিত বধর মানভঙ্গে পটু।

''কুস্থমবদস্তাগুভিধঃ কর্ম্মবপূর্বে শভাষাগৈছাগুকরঃ কলহ-রভিবিদ্যকঃ স্থাৎ স্বকর্মজঃ।"

শৃঙ্গারস্থ সহারা বিউচেটবিদ্ধকাদ্যাঃ স্থ্যঃ।
ভক্তা নর্মাস্থ নিপুণাঃ কুপিতবধ্মানভঞ্জনাঃ শুদ্ধাঃ ॥"
( সাহিত্যদর্পণ ৩য় পরিচ্ছেদ )

( ত্রি ) ৩ দূষণকারক। ( ভাগবত ৫।৬।১০ )

বিদূষণ (ক্রী) বি-দ্য-ল্যুট্। বিশেষরূপে দ্যণ, বিশেষরূপে দোষার্পণ-নিন্দা।

বিদতি (স্ত্রী) মন্তকহীন। (ঐতরেম্ন উপণ এ১২)

বিদৃশ্ ( ত্রি ) বিগতৌ দৃশৌ চকুষী যন্ত। অন্ধ।

विर्मा ( श्रः ) > अधि ए । । २ विरम् । [ विरम् १ । ]

বিদেব (পুং) রাক্ষ্স। (অথর্ব ১২।৩।৪৩) ২ যজ্ঞ। (কঠিক ২৬।৯)

विद्यालम् ( थ्रः ) विश्वकृष्टे (नमः । अत्रातम, दनमान्तर, श्रेत्रण्यानम, विद्यालमा ।

"কোহতিভারঃ সমর্থানাং কিং দ্রং ব্যবসাগ্রিনাম্। কো বিদেশঃ সবিদ্যানাং কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্॥" (চাণক্য) বিদেশ-যং (ভবার্থে)। বিদেশভব, বিদেশোৎপন্ন।

( অথর্ব ৪।১৬।৮ )

বিদেহ (পুং) বিগতো-দেহো দেহসম্বন্ধো যশু। ১ জনকাখ্য নৃপ, জনক ভূপতি।

"দ্রষ্ট্রমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নূপসত্তমম্। কথং তিঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাস্তসা॥"

(দেবীভাগবত ১।১৬।৫২)

( ত্রি ) ২ কারশৃন্ত, শরীররহিত। (ভারত আ১০৭।২৬)

ষাট কৌশিক দেশশৃন্ত, যাহাদের মাতাপিতৃজ ষাট কৌষিক দেহ নাই। দেবতাদিগকে বিদেহ বলা যায়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে,—"ভবপ্রতায়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাং" (পাতঞ্জলস্থ ১০১৯) 'বিদেহানাং দেবানাং ( ষাট কৌষিকস্থূল-শরীরবহিতানাং ) ভবপ্রতায়ঃ, তে হি স্বসংস্কারমাত্রোপযোগেন চিত্তেন কৈবল্যপদ্মিবান্থভক্তঃ স্বসংস্কারবিপাকং তথা জাতীয়কং অতিবাহয়ন্তি' ( ভাষ্য )

যিনি আত্মা ভিন্ন অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে তাহাকে অর্থাৎ ভূত, ইক্রিয় ও প্রকৃতিকে আত্মরূপে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, তাহাকে বিদেহ অর্থাৎ দেবগণ বলা যায়, ইহাদিগের সমাধি ভ্রপ্রতায় অর্থাৎ অবিদ্যামূলক।

ইহারা যে সিদ্ধিলাভ করেন, তাহার মূলে অবিছা থাকে, উহা সমূলে ছেদ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরোধ সমাধি ছুই প্রকার, শ্রাদ্ধাদি উপায় জন্ত ও অজ্ঞানমূলক, ইহার মধ্যে উপায় জন্ত সমাধি যোগিগণের হইয়া থাকে। বিদেহ অর্থাৎ মাতাপিতৃজদেহরহিত দেবগণের ভবপ্রভায় (অজ্ঞানমূলক) সমাধি হয়। এই বিদেহ দেবগণ কেবল সংস্কারবিশিষ্ট চিত্তযুক্ত (এই চিত্তের কোনরূপ রুত্তি থাকে না, চিল্ডের সংস্কার হইয়াছে বলিয়া উহার রুত্তিসকল তিরোহিত হইয়াছে, স্লুতরাং ঐ চিত্ত দশ্ধ বীজ্ঞাব হওয়ায় সংস্কৃত হইয়াছে) হইয়া যেন কৈবল্য পদ অমুভব করিতে করিতে ঐরূপেই আপন সংস্কার অর্থাৎ ধর্মের পরিণাম গোণমুক্তি অবস্থায় অতিবাহিত করেন।

চতুর্বিংশতি জড়তত্ত্বের উপাসকগণই বিদেহ ও প্রকৃতি-লর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কেবল বিকার অর্থাৎ পঞ্চমহাভৃত্ত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই যোড়শ পদার্থের কোনও একটীক্তর আত্মা বলিয়া উপাসনা করিয়া যাহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাহা-রাই বিদেহ পদবাচ্য।

প্রকৃতি শব্দে কেবল মূল প্রকৃতি ও প্রকৃতি-বিকৃতি (মহৎ অহন্ধার ও পঞ্চতমাত্র) বুঝিতে হইবে। উক্ত ভূত, ইন্দ্রিম্ন ও প্রকৃতির উপাসকগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া মুক্তের স্থাম্ম অবস্থান করেন। ভাষ্যে "প্রকৃতিলীনে বৈকল্যপদনিবা-ভবস্তি" যে প্রকৃতিলীন বিদেহগণের যে কৈবল্য অভিহিত হইয়াছে, ঐ কৈবল্য শব্দে নির্বাণমুক্তি বুঝাইবে না, গৌণমুক্তি—সাযুজ্য, সালোক্য ও সামীপ্য বুঝাইবে। এই মুক্ত বিহেদদিগের স্থল দেহ নাই, চিত্তের বৃত্তি নাই, এইটী মুক্তির সাদৃশ্য। সংস্থার আছে, চিত্তের অধিকার আছে, এইটী মুক্তির বন্ধন, এই নিমিত্তই ভাষ্যকার 'বৈকল্যপদনিব' এই ইব শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। ইব শব্দে কোনওরপে ভেদ ও কোনও রূপে অভেদ বুঝাইবে।

ভোগ ও অপবর্গ এই গুইটী চিত্তের অধিকার, আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলেই অপবর্গ হয়, স্কুতরাং যতদিন না চিত্ত্ আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার করিতে পারে, ততদিন যে অবস্থায় কেন থাকুক না, অবগুই তাহার ফিরিয়া আসিতে হইবে। বিদেহ বা প্রকৃতিলয়দিগের মুক্তিকে স্বর্গাবশেষ বলা যাইতে পারে। কেন না, ইহা হইতে প্রচ্যুতি আছে। তবে কালের ন্যাতিরেক মাত্র। স্বর্গকাল হইতে অধিককাল সাযুজ্যাদি মুক্তি থাকে এবং আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণমুক্তিলাভেরও মস্তাবনা আছে। যতই কেন হউক না, উক্ত সমস্তই অজ্ঞান-মূলক অর্থাৎ অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া জানা উহার সকল স্থলেই আছে। এই নিমিত্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই গৌণ মুক্তির প্রতি আস্থা প্রদর্শন করেন নাই।

বিদেহাদির মুক্তিকালদম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে যে—

"দশমবস্তরাণাহ তির্গন্তীন্দ্রিরচিন্তকা:।
ভৌতিকাস্ত শতং পূর্ণং সহস্রং ত্বাভিমানিকা:॥
বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তির্গন্তি বিগতজ্বা:।
পূর্ণং শত সহস্রন্ত তির্গন্তাক্তচিস্তকা:।
নিশুর্ণং পুরুষং প্রাণ্য কালসংখ্যা ন বিহতে॥"

ইন্দ্রিয়োপাসকদিগের মুক্তিকাল দশমরন্তর, স্ক্র ভূতোপাসকদিগের শত মরন্তর, অহঙ্কারোপাসকের সহস্র মরন্তর, বৃদ্ধি উপাসকের দশসহস্র মরন্তর এবং প্রকৃতি উপাসকের লক্ষ মরন্তর।

একসপ্ততি দিব্যযুগে এক একটী মরন্তর। নিশুল পুরুষকে
পাইলে অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিলে কালপরিমাণ থাকে না,
তথন আর প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিদেহগণের চিত্ত এই দীর্ঘকাল প্রকৃতিতে সর্ব্যক্তোভাবে লীন থাকিয়াও পুনর্ব্যার উক্ত মুক্তির অবসানে ঠিক পূর্ব্যরূপ ধারণ করে, লয়ের পূর্ব্বে চিত্ত যেরূপ ছিল, লয়ের পরও ঠিক সেইরূপই হয়। (পাতঞ্জলদ°)

ভ প্রাচীন মিথিলার ( বর্ত্তমান ত্রিহুত ) অপর নাম বিদেহ। এই বিদেহ জনপদবাসীরাও বিদেহ নামে পরিচিত ছিলেন।

"কোসলবিদেহানাং মর্যাদাঃ।" শতপথবা° ১৪।১।১৭
বিদেহকৈবল্য (ক্নী) বিদেহং কৈবল্যং কর্ম্মধা°। নির্বাণমোক্ষ,
জীবন্মুক্তের দেহপতনের পর যে নির্বাণমোক্ষ লাভ হয়, তাহাকে
বিদেহকৈবল্য ক্রে।

"ন তম্ম প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবলীয়ন্তে।" (শ্রুতি)
তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না, এই স্থলেই লীন হইয়া
থাকে। অর্থাৎ তাহার মোক্ষ হইয়া থাকে। ভোগদারা
প্রারন্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্ত্তমান শরীর-

ধ্বংসের পর যে নির্বাণ নোক্ষলাভ হয়, ইহাকে অসংপ্রজ্ঞাত-সমাধি বলা যায়।

বিদেহক (পুং) > পর্বতভেদ। ২ বর্গভেদ। (শত্রুপ্তরমা ১।২৯২) বিদেহকুট, পর্বতভেদ। (জৈন হরিবংশ)

বিদেহত্ব (ক্লী) বিদেহের ভাব বা ধর্ম। শরীরনাশ, দেহধ্বংশ। বিদেহপতি, একজন প্রাচীন আয়ুর্কেদবিৎ। বাগ্ভট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদেহা ( স্ত্রী ) মিথিলা। ( হেম )

"বভৌ তমন্থগচ্ছন্তী বিদেহাধিপতে: স্থতা।

প্রতিষিদ্ধাপি কৈকেষা লক্ষীরিব গুণোরুখী ॥" (রঘু ১২।২৬)

বিদোষ ( ত্রি ) দোষরহিত। নির্দোষ। ( লাট্যায়নশ্রেণ ও। ০)
বিদোহ ( পুং ) বিশেষরূপে দোহন। "সোমপীতস্তাবিদোহায়"
( পঞ্চবিংশব্রাণ ১৮/২/১২ )

বিদ্ধ (ত্রি) বিধাতে শ্বেতি ব্যধ-ক্ত। ১ ছিত্রিত, ছিত্রযুক্ত। ২ ক্ষিপ্ত, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ৩ সদৃশ, তুলা। ৪ বাধিত, বাধাপ্রাপ্ত। (মদিনী)

"তরুগুল্মাদিভিদ্বারং ন বিদ্ধং তস্ত বেশ্বনঃ। মর্শ্বভেদোহথবা পুংসস্তৎ শ্রেয়ো ভবনং ন তে॥"

( মার্কভেরপুরাণ ৫০। ৭ • )

ে তাড়িত, আহত। ( অজয়পান )

"নাকালে মিয়তে কশ্চিৎ বিদ্ধঃ শরশতৈরপি। কুশাগ্রেণৈর সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥"

( বিষ্ণুসংহিতা ২০।৪৪)

৬ প্রেরিত। ৭ বক্র । ৮ উৎকীর্ণ, ক্ষোদা। (পুং) ৯ সন্নিপাত, সমবেত, মিলিত। (ক্লী) ৯ সভোত্রণবিশেষ, স্থঁচ বা কাঁটার স্থায় স্ক্রমুথ শল্য (কার্চপাষাণাদি) দারা লোকের আশয় (আমাশয়, পকাশয়, মৃত্রাশয়, হৃদয়, উপ্তৃক, (ফুসফুস) ভিন্ন অন্ত কোন অঙ্গ আহত হইলে, তথা হইতে ঐ শল্য নির্গত হউক বা না হউক, তাহা বিদ্ধ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। (স্কুশ্রুত)

"স্ক্ষাগুশল্যাভিহতং যদঙ্গং ত্বাশন্নাদ্বিনা। উত্ত্যপ্তিতং নিৰ্গতং বা তদ্বিদ্ধমিতি নিৰ্দিশেৎ॥''

( সুশ্ৰুত চি<sup>°</sup> ২ অ° )

বিদ্ধক (পুং) মৃত্তিকাভেদকারী যন্ত্রবিশেষ।

বিদ্ধকর্ণ (পুং) বিদ্ধকর্ণ ইব পত্রমশু (স্ত্রিয়াং টাপ্) বিদ্ধকর্ণী (স্বার্থে কন্) বিদ্ধকর্ণিক। (স্ত্রিয়াং ভীষ্) বিদ্ধক্ণী। আকনাদি। (দ্ধিরপক্ষোষ)

বিদ্ধত্ব ( ক্লী ) বিদ্ধের ভাব বা ধর্ম।

বিদ্ধপর্কটা (জী) গুলভেদ (Pongamia globra)।

বিদ্ধা (স্ত্রী) ক্ষুদ্র রোগভেদ; বায়ু এবং পিত্তকর্তৃক পদ্মের

কর্ণিকা ( চাকি বা কোপন ) সদৃশ অর্থাৎ প্রেম্মর কর্ণিকান্তর্গত বীজকোষগুলির বিভাসের ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা বিভান্ত হইলে তাহাকে বিদ্ধা বলে। ( বাগ্ভট )

"যা পদ্মকর্ণিকাকারা পিটিকা পিটিকান্বিতা।

দা বিদ্ধা বাতপিত্তাভাং ।" (বাগ্ ভট উ° স্থা° ২১ অ°)
বিদ্ধি (স্ত্রী) ব্যধ-ক্তি (গ্রহিজ্যাবিষ্ণব্যধিবষ্টিবিচতির্শ্চতি পৃচ্ছতিভূজ্জতীনাং ভিতি চ ইতি সম্প্রদারণম্। পা গ্রামান্ত ) তাড়ন করা,
আঘাত দেওয়া।

বিদ্যন্ ( ক্লী ) বিশ্বত ইতি বিদ্-মনি ( ভাবে )। জ্ঞান। "শ্লেমিই বিদ্যনা" ( ঋক্ ৭।১৪।৫ ) "বিদ্যনা জ্ঞানেন" (সায়ণ) "আ মনীধামস্করিক্ষণ্ড নৃভাঃ ক্রবেচ ত্বতং জূহবাম বিদ্যনা।"

अर्थ : विकास के अपने क अपने के अपने क

'এবমের মনীযাং স্তৃতিং বিশ্বনা বেদনেন জ্ঞানেন কুর্ম ইতি শেষঃ। বিশ্বনা বিদজানে উণাদিকো মনিঃ। ন সংযোগাদ্ব-মস্তাদিত্যল্লোপাভাবঃ।' (সায়ণ)

২ মোক্ষার্থজ্ঞান, পরমার্থজ্ঞান।

"পृष्हांमि विवादन न विवान्" ( श्रक् ১।১७৪।७)

প্রভামি, — কিমর্থম্ বিশ্বনে পরমার্থজ্ঞানার। কিং জানরেব পরাভবাত্ত্বম্ ? ন ইত্যাহ বিদান্ ন প্রভামি, অপিদ্ধজ্ঞানা-দেব। বিশ্বন

"পৃচ্ছামি বঃ কবয়ো বিল্লনে কং" ( ঋক্ ১০ ৮৮ । ১৮ )

'হে কবয়ো মেধাবিনঃ যন্ত্রান্ বিন্তনে বিতানায় কং স্রথং স্বরূপপর্য্যালোচনক্রেশমস্তরেণ পৃচ্ছামি।' ( সায়ণ )

বিদ্মনাপস্ ( ত্রি ) জ্ঞানদারা ব্যাপ্স্বান, জ্ঞানদারা ব্যাপ্ত বা জ্ঞাতকর্মা, যিনি কর্মসকল অবগত আছেন।

"তবত্রতে কবয়ো বিদ্মনাপদোহজায়স্ত" ( ঋক্ ১।৩১।১ )

'বিল্যনাপদঃ জ্ঞানেন ব্যাগ্ন্বানা জ্ঞাতকর্মাণো বা' (সায়ণ)
বিল্যমান (ত্রি) বিদ-শানচ্। বর্তমান, উপস্থিত। স্থিতিশীল।
বিল্যমানত্ব (ক্রী) বিজ্যমানত্ত ভাবঃ হ। বিজ্যমানতা, বিল্যমানর ভাব বা ধর্ম।

বিত্যা (স্ত্রী) বিশ্বতেহসৌ ইতি বিদ-সংজ্ঞারাম্ ক্যপ্, স্তিয়াং টাপ্। ১ হর্গা। (শব্দরত্বা°) ২ গণিকারিকা। ৩ জ্ঞান অর্থাৎ মোক্ষবিষয়ে যে বৃদ্ধি, "মোক্ষেধী ক্র্যানম্"। (অমর)

"পরমোত্তমপুরুষার্থসাধনীভূতা বিছাত্রশ্বজ্ঞানরূপা।"

( নাগোজী ভট্ট )

বাহা দারা প্রমপ্রধার্থের সাধন হয়, তাহার নাম বিভা, এই বিভা ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপা। একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই পুরুষার্থসাধন। বিভা দারা এই পুরুষার্থের সাধন হয়, এই জন্ত উহা ব্রহ্মজ্ঞানরূপা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 8 বিভাহেতু শাস্ত্র, ইহা অষ্টাদশ প্রকার।

"অঙ্গানি বেদাশ্চর্যারো মীমাংসাভায়বিস্তরঃ।

ধর্মশাস্ত্রঃ পুরাণঞ্চ বিভা হেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধমুর্বেদো গান্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রঃ চতুর্থক বিভা হাষ্টাদশৈব তাঃ ॥" (প্রায়ন্চিত্ততত্ত্ব)

৬টী অঙ্গ (শিক্ষা, কর, ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নিরুক্ত),
চারিবেদ (সাম, ঋক্, ষজুঃ ও অথর্ব্ব, মীমাংসা, ভায়, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ এই চতুর্দ্দশ এবং আয়ুর্বেদ, ধয়ুর্ব্বেদ, গান্ধর্বশাস্ত্র ও

অর্থশাস্ত্র, এই অষ্টাদশ বিভা।

মন্ত্র বলেন, নীচ হইতেও উত্তমা বিশ্বা গ্রহণ করিতে

"শ্রন্দধানঃ শুভাং বিভামাদদীতাবরাদপি।

অন্ত্যাদিপি পরং ধর্মাং স্ত্রীরত্নং হছুলাদিপি ॥" (মহু ২ অ°)

পুরাণে আছে, যাহারা বাল্যকালে বিভাধ্যরন করে না, তাহারা ইহজগতে পশুর স্থায় বিচরণ করে। যে পিতামাতা বালকদিগকে বিভাধ্যয়ন করান না, তাহারা শত্রুস্বরূপ। হংস মধ্যে বক যেরপ শোভা পায় না, তক্রপ বিভাহীন মানব ইহজগতে শোভা পায় না। বিভা রূপ ও ধন বৃদ্ধি করে, বিভাদারা লোকের প্রিয় হওয়া যায়, বিভা গুরুর গুরু, বিভা পরমবর্ম, বিভা শ্রেষ্ঠ দেবতা, এবং যশ ও কুলের উন্নতিকারক। সমস্ত দ্বাই লোকে হরণ করিতে পারে, কিন্তু বিভা কেহ হরণ করিতে পারে না।

"যে বালভাবারপঠস্তি বিভাং যে যৌবনস্থা অধনা আদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহজীবলোকে মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি॥
মাতা শক্রং পিতা বৈরী বালো যেন ন পাঠিতঃ।
ন শোভতে সভামধ্যে হংসমধ্যে বকো যথা॥
"বিভানাম কুরপরূপমধিকং প্রচ্ছেরমন্তর্ধ নং
বিভা সাধুজনপ্রিরা শুচিকরী বিভা শুরূণাং শুরুঃ।
বিভা বন্ধুজনার্ত্তিনাশনকরী রিভা পরং দেবতা
বিভা ভোগ্যযশংকুলোরতিকরী বিভাবিহীনঃ পশুঃ॥
গৃহে চাভ্যন্তরে দ্রব্যং লগ্নং চৈব চ দৃশ্যতে।
অশেষং হরণীয়ঞ্চ বিভা ন হ্রিয়তে পরৈঃ।"

( গরুড়পুরাণ ১১০ অ )

চাণক্যশতকে লিখিত আছে ষে—

''বিদ্বস্থঞ্চ নুপত্তঞ্চ দৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজাতে রাজা বিদ্বান্ সর্বাত পূজাতে ॥" (চাণক্য শ°) বিদ্বত্ব ও নূপত্ব- এই তুইটী কখন তুলা নহে, কারণ রাজা কেবল স্বদেশে পূজিত হন, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশ ও বিদেশ সকল স্থানেই পূজিত হইয়া থাকেন। হিতোপদেশে লিখিত আছে যে, বিছা বিনয় দান করে, জর্থাৎ মানব বিছালাভ করিলে বিনীত হয়। বিনয় হইতে পাত্রত্ব, পাত্রত্ব হইতে ধন এবং ধন হইতে ধর্ম এবং ধর্ম হইতে স্থা হইয়া থাকে।

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাং।
পাত্রত্বাদ্ধনাথি ধনাদ্ধাং ততঃ স্থপ্ ॥" (হিতোপদেশ)
জীব বে কোন কার্য্যের অন্তর্গ্যান করে, তাহার উদ্দেশ্য স্থথ,
ৰাহাতে স্থথ নাই, কেহ কদাপি এরপ কার্য্যের অন্তর্গান করে
না, এই স্থথ একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব
সকলেরই অতি যত্নসহকারে বিদ্যাভ্যাস করা কর্ত্ব্য।
বিশুদ্ধ চিত্তে অনস্তকর্মা হইয়া গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস
করিতে হয়।

ধর্মশান্ত্রে লিখিত আছে যে, বালকের পাঁচ বংসর বয়:ক্রম-কালে তাহার বিভারম্ভ করিতে হয়, বিভারম্ভ করিতে হইলে জ্যোতিযোক্ত শুভ দিন দেখিয়া করা আবশুক।

"সংপ্রাপ্তে পঞ্চমে বর্ষে অপ্রস্থপ্তে জনার্দ্ধনে। ষষ্ঠীং প্রতিপদক্ষৈব বর্জিয়িত্বা তথাষ্টমীম্॥ রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব সৌরিভৌমদিনং তথা। এবং স্থনিশ্চিতে কালে বিভারম্বন্ধ কারমেৎ ॥" .(জ্যোতিস্তন্ত্র) वांगरकत शक्ष्म वर्षत्र ममत्र इतिभन्न छिन्न कार्तन, मछी, প্রতিপদ, অষ্টমী, রিক্তা, পূর্ণিমা ও অমাবস্থা তিথি, শনি ও মঙ্গলবার পরিত্যাগ করিয়া উত্তম দিন ও কালে বিছারস্ত করিবে। জ্যোতিষে লিখিত আছে যে, পুষ্যা, অধিনী, হস্তা, স্বাতী, পুনৰ্বস্থ, প্ৰবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, আৰ্দ্ৰা, মূলা, অলেষা, कुंखिका, खन्नी, मचा, विभाशा, शूर्वकृती, शूर्ववागान, शूर्वन ভাদ্রপদ, চিত্রা, রেবতী ও মুগশিরা নক্ষত্রে, হরিশয়ন ভিন্ন কালে, উত্তরায়ণে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে কালগুদ্ধিতে লগ্নের কেন্দ্র, পঞ্চম, ও নবম শুভগ্রহযুক্ত হইলে অনধ্যায় ভিন্ন দিনে পঞ্চমবর্ষে বিদ্যারম্ভ করিবে। বিদ্যারম্ভ বুহস্পতিবারে শ্রেষ্ঠ এবং শুক্র ও রবিবার মধ্যম; শনি ও মঙ্গলবারে অলায়ু এবং वुष ७ मामवाद विनाशीन रय । विनात्र काना किन्न विषय বিশেষরূপে দেখিতে হইবে—

"লঘুচরশিবমূলাধোমূথছষ্ট পৌঞ্চশশিষু চ হরিরোধে শুক্রজীবার্কবারে।
উদিতবতি চ জীবে কেন্দ্রকোণেষু সৌমোরপঠনদিনবর্জ্জং পাঠয়েৎ পঞ্চমেংকে॥
বিদ্যারন্তে গুরুং শ্রেটো মধ্যমো ভৃগুভংমরোঁ।
মরণং শনিভৌমাভ্যামবিদ্যা ব্ধসোময়োঃ॥
বৃদ্ধীং প্রতিপদক্ষৈব বৃদ্ধয়িত্বা তথাষ্ট্রমীমূ।

রিক্তাং পঞ্চদশীঞ্চৈব শনিভৌমদিনং তথা। তথা । তথা

ে (জোতিস্তৰ্)

এইরপ শুভদিন দেখিয়া জ্ঞানবান্ গুরুর নিকট বিদ্যারপ্ত করিতে হইবে। বিদ্যাথী বিদ্যান্ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া বিদ্যা প্রার্থনা করিলে গুরু তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদ্যাদান করিবেন, যদি না করেন তাহা হইলে তাহার কার্য্যনাশ ও স্বর্গদার রোধ হয়।

"বোহধীত্যার্থিভো বিছাং ন প্রয়চ্ছেৎ স কার্য্যহাস্তাৎ শ্রেমসো দারমার্ণুয়াৎ।" (শ্রুতি) এই শ্রুতি অনুসারে বিছার্থীকে বিদ্যাদান করা অবশু বিধের।

ভগবান্ মন্থ নির্দেশ করিয়াছেন যে, উৎকৃষ্ট বীজ যেমন লবণভূমিতে বপন করিতে নাই, তজপ বথার ধর্ম বা অর্থলাভ নাই, অথবা তদমুরূপ দেবাগুশ্রমাদি নাই, তথার বিদ্যাদান করা কর্ত্তব্য নহে। জীবনোপায়ে অতিশয় ক্ট হইলে ব্রহ্মবাদী অধ্যাপক বরং অধীত বিদ্যা কাহাকেও দান না করিয়া জীবনশেষ করিবেন, তথাপি অপাত্রে কথন বিভাবীজ বপন করিবেন না। বিভা ব্রাহ্মণের নিক্ট আগমন করিয়া বলেন যে, 'আমি তোমার নিধি' আমাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিও, অশ্রদ্ধাদি দোষ দূষিত অপাত্রজনে আমাকে অর্পণ করিও না, তোহা হইলেই আমি অতিশয় বীর্যবান্ থাকিব। যাহাকে সর্বদা গুচি, জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী বলিয়া জানিবে, বিদ্যারূপ নিধি তাহাকে অর্পণ করিবে।

"ধর্মার্থো যত্র ন স্থাতাং শুক্রমা বাপি তির্বিধা।
তত্র বিদ্যান বপ্তব্যা শুভং বীজমিবোষরে ॥
বিদ্যায়েব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং নছেনামিরিণে বপেৎ ॥
বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ শেবধিস্তেহম্মি রক্ষ মাং।
অস্য়কায় মাং মাদান্তথা স্থাং বীর্যাবত্তমা ॥
যমেব তু শুচিং বিদ্যারিয়তং ব্রহ্মচারিণম্।
তথ্যে মাং ক্রহি বিপ্রায়্য নিধিপায়াপ্রমাদিনে ॥"

( मळू २ । ১১२-५६ )

বিদ্যাদাতা গুরু অতিশয় মাননীয়, একটা মাত্র অকর যিনি শিষ্যকে শিক্ষা দেন, পৃথিবীতে এরপ দ্রব্য নাই যাহা দিয়া ঐ ঋণ শোধ করা যায়।

"একমপ্যক্ষরং যস্ত গুরুঃ শিষ্যে নিবেদয়েং। পৃথিব্যাং নাস্তি তদ্দ্রব্যং যদ্ দত্ত্বা সোহঋণী ভবেৎ ॥"

(লঘুহারীত)

প্রথমে শাস্ত্রান্থসারে বিদ্যারম্ভ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবে।

হিন্দুশান্তে এইরূপ বিদ্যারস্তের ব্যবস্থা আছে---

वानटकत्र विनातटखत्र शूर्व मिन छक्र यथाविधाटन मः गठ रहेग्रा থাকিবেন, পরদিন প্রাত:কালে গুরু ও শিষ্য উভয়ে স্নান করিয়া নববস্ত্র পরিধান করিবেন, গুরু প্রাত:ক্রত্যাদি সকল কর্ম্ম সমাপনান্তে পবিত্র স্থানে পূর্ব্ব মুখে উপবেশন করিবেন। পরে জাচমন করিয়া স্বস্তিবাচন করিতে হইবে, যথা – 'ওঁ কর্তব্য-श्चिम ಅভবিদ্যারম্ভকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবস্তোহধিক্রবন্ত, ওঁ भूगाहः उँ भूगाहः उँ भूगाहः' वित्रा जाजभज्धून इज़ारेश দিবেন। পরে স্বস্তি ও ঝদ্ধি মন্ত্র পাঠ এবং ওঁ স্বস্তিনোইন্দ্র: 'ওঁ সূর্য্যঃ সোমো' ইত্যাদি মন্ত্রন্ত পাঠ করিতে হইবে। তৎ-পরে তিল, তুলসী, হরীতকী লইয়া সংকল্প করিবেন, যথা— 'বিষ্ণুরোম তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথো অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত শ্রীঅমুক দেবশর্মাণঃ বিদ্যালাভকামঃ বিষ্ণাদিপূজনমহং করিষ্যামি' এই-রূপে সঙ্কল্প করিয়া কোশাস্থিত জল ঈশাণ কোণে নিঃক্ষেপ করিয়া সংকল্পক্ত পাঠ করিবে। তৎপরে শালগ্রাম শিলা বা ঘটন্তাপনাদি করিয়া আসনগুদ্ধি, জলগুদ্ধি ও সামান্তার্য করিতে হইবে, পরে গণেশ, শিবাদিপঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইক্রাদি দশদিকপালদিগকে পূজা করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিবে, পরে বিশেষার্থ ও মানসপূজা প্রভৃতি করিয়া পুনরায় খ্যানান্তে 'এতৎ পাদ্যং ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ' এইরূপে পূজা করিয়া 'ওঁ নমস্তে বছরূপায় বিষ্ণবে পরমান্ধনে স্বাহা' এই মন্ত্রে তিনবার বিষ্ণুর পূজা করিতে হইবে। তৎপরে বিষ্ণুর উদ্দেশে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মীর ধ্যান ও পূজা করিবে। পরে সরস্বতী ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এতৎপাদ্যং 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এইরূপে পূজা করিবার পর

"ওঁ ভদ্রকাল্যে নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাস্তবেদাঙ্গবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥"

এই মন্ত্রে তিনবার পূজা করিবে। তাহার পর ওঁ রুদ্রায় নম:, এই মন্ত্রে রুদ্রপূজা, ও স্থাকারেভো নম:, ওঁ স্ববিভারে নম:, ওঁ নবগ্রহেভো নম:' শক্তি অনুসারে এই সকল পূজা করিতে হয়। তৎপরে বালক আসনে উপবেশন ও চন্দনাদি অনু-লেপন করিয়া পুল্পাঞ্জলি হারা উক্ত দেবতাদিগকে পূজা করিবে।

পূজার পর বালক পশ্চিম মুথে উপবেশন করিবে, গুরু
পূর্ব্ব মুথে বসিয়া 'ওঁ তৎসং' উচ্চারণপূর্ব্বক শিলাথগু বা তালপত্র প্রভৃতিতে বালকের হস্ত ধরিয়া থড়ি দারা অকার হইতে
ক্ষকার পর্যান্ত অক্ষরসকল লেখাইবেন এবং ঐ অক্ষর সকল
তিনবার বালককে পাঠ করাইবেন। এইরপে লেখা ও পড়া

ইইলে বালক গুরুকে প্রণাম করিবে।

তৎপরে গুরু দক্ষিণাস্ত করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিবেন।
যথা—'বিষ্ণু: বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমত অমুকে মাসি অমুকদেবশর্মণঃ
অমুকতিথো অমুকদেবশর্মা অমুকগোত্রস্ত অমুকদেবশর্মণঃ
বিদ্যালাভকামনয়া ক্রতৈতৎ বিষণাদি পূজনকর্মণঃ সাঙ্গতার্থঃ
দক্ষিণামিদং কাঞ্চন গ্রুং রজতথণ্ডাদিকং যথাসম্ভবগোত্রনামে
ব্রাহ্মণায়াহং দদ

এইর্রে ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে ভের দিন বালক নিরামিষ ভোজন করিব

লখিত আছে যে, ব্ৰাহ্মণাদি বৰ্ণত্ৰয় উপনয়ন গৃহে অবস্থান করিয়া জীবনের চতুর্থভাগ বিছা গুরু শিষ্যের উপনয়ন দিয়া প্রথমে তাহাকে শিক্ষা গাঁচ শিক্ষা দিবেন এবং আচার, অগ্নিপরিচর্য্যা নসনাও শিথাইবেন। অধ্যয়নকালে শিষ্য শাস্ত্রানুসায়ে আচমন করিয়া ইক্রিয়সংযমপূর্বক উত্তরাভিমুথে ব্রহ্মাঞ্জলি করিয়া পবিত্রবৈশে উপবেশন করিবেন। ( অধ্যয়ন কালে হৃতাঞ্জলিপুটে গুরুসমীপে অবস্থান করার নাম ব্রহ্মাঞ্জলি।) বেদাধ্যানের আরম্ভ এবং অবসান কালে শিষ্যের প্রতিদিন গুরুর পাদদ্বর বন্দনা করা কর্ত্তব্য । উত্তান দক্ষিণহস্ত উপরে ও উত্তান বামহস্ত নীচে করিয়া দক্ষিণ হস্তদারা গুরুর দক্ষিণপাদ জ্ঞীামহন্ত ঘারা বামপাদ স্পর্শ করিতে হইবে। গুরু অবহিত চিত্তে শিষ্যকে পাঠ দিবেন। শিষ্য অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলে গুরু তাহাকে 'অহে অধ্যয়ন কর' এইরূপ বলিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করাইবেন, এবং এইস্থানে পাঠ রহিল বলিয়া অধ্যয়ন শেষ করাইবেন। ত্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নের আরস্তে এবং ममां भरन थान डिक्रांतन कतिरवन, कांत्रन आंत्र कांत्रन थान উচ্চারণ না করিলে ক্রমে ক্রমে অধ্যয়ন নষ্ট হইয়া যায় এবং অধ্যয়নাবসানে প্রণবোচ্চারণ না করিলে সমুদায় বিশ্বত হইতে হয়। পৰিত্ৰ কুশাসনে আসীন হইয়া এবং হস্তদ্বয়ে কুশ ধারণ করিয়া তিনবার প্রাণায়াম করার পর প্রণবোচ্চারণের যোগ্য হয়।

যে ব্রাহ্মণ উপনয়ন দিয়া শিষ্যকে যজ্ঞবিভা ও উপনিষদের সহিত সমগ্র বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে আচার্য্য এবং যিনি জীবিকার জন্ত বেদের একদেশমাত্র কিংবা বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করান, তাহাকে উপাধ্যায় কহে। জন্মদাতা ও বেদদাতা উভয়ই পিতা, কিন্তু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা বেদদাতা পিতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ দ্বিজগণের দ্বিতীয় বা ব্রহ্মজন্মই ইহপর সর্ব্বত্রই শাশ্বত। বেদপারুগ আচার্য্য সাবিত্রীদ্বারা যথাবিধি যে জন্ম প্রদান করেন, সেই জন্মই সত্যা, সে জন্মের পর আর জ্বামরণ নাই, জন্মই হউক আর অধিকই হউক, যিনি বেদজান দানে

উপকার করেন, সেই উপকার হেতু শাস্ত্রমতে তাহাকে গুরু
বিলয়া জানিতে হইবে। ঐ গুরু সর্বাপেকা মাননীয়। শিষ্য
সর্বান্তঃকরণে মুশ্রমাদি দারা তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবেন।
উপনীত দ্বিজ গুরুকুলে বাসকালে বেদপ্রাপ্তির যোগ্য তপস্থা
সঞ্চয় করিবেন। অগ্রীন্দনাদি নানাধু হার তপোবিশেষ দারা
এবং বিধিবোধিত বিবিধপ্রকার সাধি
উপনিষ্দের সহিত সমগ্র বেদাধায়ন কর

াশিষ্য যথন গুরুগৃহে অবস্থান ক্ অভ্যাস করিবেন, তথন তাহার এই সকল নিয়ম इट्टेंद्र। বিভার্থী ব্রন্ধচারী গুরুগৃহে ইন্দ্রির সংযম কা বুদ্ধির জন্ম নিয়েশ্র নিয়ম প্রতিপালন করি দিন সান করিয়া শুদ্ধভাবে দেব, ঋষি ও বি দেবপূজা এবং সায়ং ও প্রাতঃসমিধ দারা হোম কা । বিভার্থী বন্ধচারী মধুদাংসভোজন, পদ্মদ্রব্যাত্তলেপন, रानग्रानि थात्रग, গুড় প্রভৃতি রসগ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ পরিত্য যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণবশে সমু হয়, দধি প্রভৃতি এই সকল দ্রব্যভোজন নিষিদ্ধ। প্রাণীহিংসা) তৈলদ্বারা সমস্তক সর্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দারা চক্ষুরঞ্জন, পাছকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত ও বাদন, অক্ষাদি-ক্রীড়া, লোকের সহিত বুথা কলহ, দেশবার্ত্তাদির অবেষণ্ঠ, মিথ্যা-কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকাদির দর্শন ও পরের অবিষ্টাচরণ বিস্থার্থী ব্রন্মচারী এই দকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

ব্রহ্মচারী সর্বত্ত একত্ত শয়ন করিয়া থাকিবেন, এবং হস্তরাপারাদি দ্বারা কদাচ বেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিবেন না, কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মত্রত একেবারে নপ্ত হইয় য়য়, এমন কি য়দি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নাদি অবস্থায় রেতঃশ্বালন হয়, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ স্নান করিয়া স্ব্যাদেবের অর্চন করিবেন এবং 'পুনর্মামেতু ইক্রিয়ং' অর্থাৎ আমার বীয়্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদমন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন। জল, পুপা, সমিধ, কুশ প্রভৃতি য়াহা কিছু গুরুর প্রয়োজন, তাহা সকল শিষ্য আহরণ করিবেন। শিষ্য গুরুর জন্ম প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন।

শিষ্য এইরপ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুর নিকট বিখাভ্যাস করিবেন। যদি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া যায়, তাহা হুইলে শ্রহ্মাযুক্ত হুইয়া ইতর লোকের নিকট হুইতেও শ্রেয়স্করী বিভালাভ করিতে পারা যায়। স্ত্রী, রত্ন, বিভা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্লকার্য্য সম্ভলের নিকট হুইতে সকলে লাভ বা শিক্ষা করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপদ্-কালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণাদির নিকটে অধ্যয়ন করিতে পারেন এবং যে পর্যান্ত অধ্যয়ন করিবেন, তৎকালে পাদপ্রকালন ও উচ্ছিষ্ট ভোজনাদি ভিন্ন অমুগমনাদি দাবা তাহার শুশ্রমা করিবেন।

শশ্রদ্ধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং তুরুলাদপি॥
স্থিরো রত্নাগুথো বিদ্যা ধর্মং শৌচং স্কুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্বতঃ॥
অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অন্তব্জ্যা চ শুশ্রুষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥
"

বে শিষ্য গুরুকে কাষ্ণ্যনোবাকে প্রসন্ন করেন, তাহার প্রতি বিভা প্রসন্না হন। বিভা প্রসন্ন হইলে সর্বাসম্পদ্ লাভ হয়।

"যো গুৰুং পূজয়েনিতাং উশু বিছা প্ৰসীদতি।

তৎপ্রসাদেন যক্ষাৎ স প্রাপ্নুতে সর্ব্বসম্পদঃ ॥" ( নিঙ্গপুং )
অনধ্যায় দিনে বিভাশিকা করিতে নাই, প্রাতঃকালে মেঘ
গর্জন হইলে সেই দিন শান্ত্রচিন্তা করিতে নাই, ঐ দিন শান্ত্রচিন্তা করিলে আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বলহানি হয়।

"সন্ধ্যারাং গর্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিস্তাং করোতি যঃ। চন্তারি তম্ভ নশুস্তি চায়ুর্বিদ্যাযশোবলম্ ॥" ( ছর্কাসা° )

মাঘ, ফাল্পন, চৈত্র ও বৈশাথ এই চারি মাস মেঘ গর্জন মাত্রই পাঠ বন্ধ করিতে হয়। প্রতিপদ ও অষ্টমী তিথি, ত্রয়ো-দশীর এবং চতুর্জনীর রাত্রি এবং অমাবস্থা ও পূর্ণিমা তিথিতে পাঠ নিষিদ্ধা এই সকল তিথি অনধ্যায়।

যত প্রকার দান আছে, তন্মধ্যে বিভাদান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।
কন্তা ও বাপী দানে এবং রাজস্থাদি যজ্ঞে যে ফল হয়, বিদ্যাদান
দান তাহা হইতে অধিক ফলপ্রদ। এক মাত্র বিদ্যাদান
প্রভাবে শিবলোকে গতি হয়।\*

"দশবাপীসমা কন্তা ভূমিদানক তৎসমম।
 ভূমিদানাদশগুণং বিদ্যাদানং বিশিষ্যতে ॥
 যথা হ্বরাণাং সর্কেবাং রামশ্চ পরমেশরঃ।
 তথৈব সর্কেদানানাং বিদ্যাদানক দেহিনাম্ ॥
 রাজস্বসহস্রস্ত সম্যাগিইস্ত বৎকলম্।
 তৎফলং লভতে বিপ্রো বিদ্যাদানেন পুণাবান্ ॥
 সর্ক্রশস্তসমাপূর্ণাং সর্করিপ্রোপশোভিতাম্।
 বিপ্রার বেদবিত্বে মহীং দশ্ব। শশিগ্রহে।
 মংফলং লভতে বিপ্রো বিদ্যাদানেন তৎফলম্ ॥
 বিদ্যাদানাৎ পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি।
 বেন দত্তেন চাপ্রোতি শিবং পরমকারণম্ ॥
 বিদ্যাদ সদা দেরা গাঙ্গিতৈর্ধাপ্রিকৈবিজৈঃ ॥" ইত্যাদি।
 ভ্মাছিদ্যা সদা দেরা গাঙ্গিতের্ধাপ্রিকৈবিজৈঃ ॥" ইত্যাদি।
 ভ্যাছিদ্যা সদা দেরা গাঙ্গিতের্ধাপ্রিকৈবিজৈঃ ॥" ইত্যাদি।

(পালোভরখণ্ড ১১৭ জ॰ (

দেবীপুরাণে বিদ্যাদান নামক মহাভাগ্য কলাধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ আছে, বাহুলা ভয়ে তাহা এখানে লিখিত হইল না। সকল ধর্মণান্তেই এক বাক্যে খীকার করিয়াছেন যে, বিদ্যাদান পরম শ্রেয়োজনক।
ক্ষোত্রির ব্রভথণ্ডে লিখিত আছে—

বে সকল বিদ্যা অভিহিত হইল, এই সকল বিদ্যার এক এক জন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। শগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বন্ধা, যজুর্ব্বেদের বাসব, সামবেদের বিষ্ণু, অথব্ববেদের মহাদেব, শিক্ষার প্রজাপতি, কল্লের ব্রহ্মা, ব্যাকরণের সরস্বতী, নিরুক্তের বরুণ, ছন্দের বিষ্ণু, জ্যোতিষের রবি, মীমাংসার চন্দ্র, প্রান্থের বায়ু, ধর্মণাস্ত্রের মহু, ইতিহাসের প্রজাধ্যক্ষ, বহুর্ব্বেদের ইব্রু, আয়ুর্ব্বেদের ধহুন্তরি, কলাবিদ্যার মহীদেবী, নৃত্যশাস্ত্রের মহাদেব, পঞ্চরাত্রের সম্বর্ধণ, পাশুপতের রুজ, পাতঞ্জলের অনস্ত, সাংখ্যের কপিল,সকল অর্থশাস্ত্রের ধনাধ্যক্ষ,ও কলাশাস্ত্রের কামদেব, এইরূপ সকল শাস্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। \*

শ্রুতিতে বিদ্যা ছই প্রকার বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। "যয়া ত্রহ্মাবগমঃ স পরা, য়য়াক্ররমধিগম্যতে সা পরা" (শ্রুতি) যে বিদ্যায় ত্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহার নাম পরা বিদ্যা। ত্রহ্মবিদ্যাই পরা বিদ্যা। কারণ ত্রহ্মবিদ্যা বা ত্রহ্মজ্ঞান হইলে সংসারনিবৃত্তি বা অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তিস্কুপন্ন হয়, সমস্ত ক্লেশের নিবৃত্তি হয়। শর্মবিদ্যা পরা বিদ্যা, উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বা শক্রাশিপ্রতিপাদিত ত্রন্থ্রক্ষিয়ক বিজ্ঞানই পরা বিদ্যা। এই পরা বিদ্যা ঋগ্বেদাদি

\* "ৰগ্বেদন্ত শ্বতো ব্ৰহ্মা যজুর্বেদন্ত বাসব:। সামবেদন্তথা বিষ্ণু: শত্মুকাথর্ববেণা ভবেৎ ॥ শিক্ষা প্রজাপতিজ্ঞে রা কল্পো বন্ধা প্রকীর্ত্তিত:। সরস্ব ঠী ব্যাকরণং নিরুক্তং বরুণঃ প্রভু: ॥ ছम्मा विक्छरेथवाधिक ग्राठिवः छगवान् त्रविः। মামাংদা ভগবান দোমো স্থারমার্গঃ দমীরণ: ॥ ধর্মক ধর্মশান্তাণি পুরাণঞ্চ তথা মতুং। ইতিহাস: প্রজাধাকো ধনুর্বেদ: শভক্রত: ॥ আরুর্বেদস্ত বা দাক্ষাদেবে। ধরস্তরিঃ প্রভৃঃ। কলাবেদো মহীদেবী নৃত্যশাল্তং মহেশবঃ ॥ সক্ষণ: পঞ্চরাত্রং ক্লক্রঃ পাশুপতং তথা। পাতপ্রলমনস্তক সাংখ্যঞ্চ কপিলো মুনি: ॥ অর্থশাস্ত্রাণি সর্বাণি ধনাধাক্ষ: প্রকীর্ত্তিতঃ। কলাশান্তাণি সর্বাণি কামদেবো জগদ্ওক:। অক্তানি যানি শান্তাণি বং কর্মাণি প্রচক্ষতে। সএব দেৰত। তন্ত শান্তং কর্ম্ম চ দেববং ॥ " (হেমাদিত্রতথওধৃত বিষ্ণুধর্মোত্তর) নামে প্রসিদ্ধ শব্দরাশির বা তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের ভান ইইতে শ্রেষ্ঠ।

শগ্বেদাদি শন্তরাশির বা ওৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অর্থাৎ
কর্মের জ্ঞানও বিদ্যা বটে; কিলু হাহা অপরা বিদ্যা। উপনিষদ্প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মবিষয়ক বি
লা নিজে স্বতন্ত্রহ্মপে অর্থাৎ তৎকালে ফল জন্মায়
তাহার ফল উ
তাহার ফল উ
তাহার ফল উ
তাহার ফল
তাহার অপরা বিদ্যা । উপনিবদ্যা
তাহার ফল
তাহার অপরা বিদ্যা । উপনিবদ্যা
তাহার ফল
তাহার ফল
তাহার অপরা বিদ্যা । উপনিবদ্যা
তাহার ফল
তাহার অপরা বিদ্যা । উপনিবদ্যা
তাহার ফল
তাহার ফল
তাহার ফল
তাহার ফল
তাহার অপরা বিদ্যা । উপনিবদ্যা
তাহার ফল

"তত্তাপর যজুর্বেলো সামবেদোহথর্ববেদ: শিক্ষা ছালা জ্যোতিষমিতি।" (প্রশ্নোপনি°) কলো ব্যাকর্থ ই যে, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ব-ইহার তাৎ রণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ এই সকলের বেদ, শিক্ষা, ক চপাদ্য কর্ম্মবিজ্ঞান অপরা বিদ্যা। ৩ দেবীমন্ত্র। বিজ্ঞান এবং দ গ্রাপি তম্ম বিদ্যা ন সিধ্যতে।" ( শ্র্যামান্তব ) "শতল'ং য়িন, আচারপদ্ধতিরচিয়তা, রঘুনন্দন অপ্তা-বিষ্ঠাকর বা বিংশতিত্তত্ত্বে ই হার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যাকরমিপ্র মৈথিল, রাক্ষ্যকাব্যের টাকাকার। বিভাগণ ( মং ) বৌদ্ধগ্রন্থাবলীবিশেষ। বিদ্যাগম (পুং) বিদ্যায়াঃ আগমঃ। বিদ্যালাভ। বিন্তাপ্তিক (পুং) বিদ্যাদাতা শুরু, শিক্ষক, যিনি ঝিলাদান

"বিদ্যা গুরুষেতদেব নিতা৷ বৃত্তিঃম্বযোনিয় । প্রতিষেধৎস্কচাধর্মান্ হিতঞ্চোপদিশৎস্বশি ॥" ( মুদ্র ২।২০৬ ) বিদ্যাগৃহ ( পুং ) বিদ্যালয়, বে গৃহে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় । বিদ্যাচক্রবর্ত্তিন্, সম্প্রদায়প্রকাশিনী নামী কাব্যপ্রকাশ-টীকারচয়িতা।

বিদ্যাদণ[ন], বিদ্যাদুঞ্ (পুং) বিদ্যমা বিজঃ বিদ্যা (তেন বিজ্ত-চ্ঞুপ্চনপো। পা ধাহাহ৬) ইতি চনপ্ চ্ঞুপ্ চ। বিদ্যাদারা খ্যাত, বিদ্যাদারা বিখ্যাত, বিদ্যাদ।

বিদ্যাতীর্থ (ক্রী) > পুণ্যতীর্থভেদ। (মহাভারত বনপর্ব)
২ তৈত্তিরীয়কসার-রচয়িতা। ৩ শঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদারের ৯ম গুক।
বিদ্যাতীর্থ শিষ্য, জীবমুক্তিবিবেক-রচয়িতা; ইনিই স্কপ্রসিদ্ধ
ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য।

বিদ্যাত্ব (ক্নী) বিদ্যায়াঃ ভাবঃ ত্ব। বিদ্যার ভাব বা ধর্ম। বিদ্যাদত্ত, একজন কবি। ইনি কায়স্থজাতীয় এবং বিজয়পুর-রাজ জয়াদিত্যের সভায় বিশুমান ছিলেন।

करत्रन ।

বিদ্যাদিল ( গুং) ভূৰ্জ্বিক। ( শক্ষালা )
বিদ্যাদিশ ভূ ( বি ) বিদ্যাদ দদাতীতি দা-তৃচ্। বিদ্যাদানকর্ত্তা,
বিনি বিদ্যাদান করেন। ২ পঞ্চ পিতার অন্তর্গত পিতৃত্তেদ।
"অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পশীতাততথৈব চ।

"সন্নদাতা ভয়ত্রাতা প্রতাতস্তর্থেব চ। বিদ্যাদাতা জন্মদাতা প্রতাতস্ত্রের নূনাম্॥"

অর্নান্তা, ভয়ব্রাতা, পর্ন্নী বিদ্যাদাতা ও জন্মদাতা

এই পাঁচজন পিছতুল্য।

বিত্যাদান (ক্লী) বিদ্যাধা দা গোপন, বিদ্যাদিক।
কেওঝা, বিদ্যাদানের তুল্য পুণ্য ন

বিন্তা দর্মাদ (পুঃ) বিভার উত্তরাধি পরম্পরা। বিদ্যাদাস ব্রজ্বাদী জনৈক বৈষ্

विल्हानाम, अञ्चलनी जटेनक देवका इँ इात जन्म इत्र ।

বিতাদেবী (স্ত্রী) বিদ্যায়া অধিষ্ঠাত্রী । > সরস্থতী। ২ বোড়শজিনদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ (হেম্.)

বিত্যাধন (ক্রী) বিদ্যয়া অজ্জিতং ধনং।

ধন। এই ধন অবিভাজ্য, কাহাকেও এই

লা। ইহাকে স্বোপাজ্জিত ধন কহা যায়।

"বিদ্যাধনস্ক যদ্ যস্ত তৎ তলৈত্ব ধনং তবে ।

মৈত্রমৌদাহিককৈব মাধুপর্কিকমেব চ।" (মহা ৯।২০৬)

বিদ্যালব্ধ (ছাত্রবৃত্তি) ধন, মিত্রলব্ধ (বিবাহকালে শ্বশুরাদি

হ্টুতে প্রাপ্ত ) ধন এবং আর্থিজ্যলব্ধ (পৌরোহিত্য ক্রিয়ালভ্য ) ধন দায়াদাদি কর্তৃক বিভক্ত হইবে না।

"উপগ্রন্তে তু যল্লব্ধং বিদ্যায়া গণপূর্বকম্। বিদ্যাধনন্ত তদ্বিদ্যাৎ বিভাগে ন নিষোজ্যেও ॥ শিষ্যাদার্থিজ্যতঃ প্রশ্নাৎ সন্দিশ্বপ্রশ্ননির্গাৎ । স্বজ্ঞানশংসনাদালালবং প্রাধ্যয়নাত্ত্ব যথ ॥ বিদ্যাধনন্ত তথ প্রান্থ বিভাগে ন প্রযোজ্যেও । শিল্লেখপি হি ধর্মোহয়ং মূল্যাদ্যচাধিকং ভবেও ॥"

( দায়তত্ত্বগুত কাত্যাম্বন 🚽

পণ রাথিয়া বে ধন লাভ করা যায়, অর্থাৎ কোন একটা বিষয় মীমাংসা করিবার জন্ম বিদান ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া ভাহাকে বলা যায়, আপনি এই বিষয় স্থির করিয়া দিন, আমি এই পণ রাথিতেছি, মীমাংসিত হইলে উহা আপনারই, এই প্রকারে যে ধন লাভ হয়, সেই ধন বিভাগযোগ্য নহে। শিষ্টেশ্ব নিকট হইতে অধ্যাপনালক ধ্রন, পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া দক্ষিণাদি দারা প্রাপ্ত ধন, সন্দিশ্ব প্রশ্নের উত্তর দিয়া মাহা লাভ হয় ভাদুশ ধন, স্বজ্ঞানশংসন অর্থাৎ শাস্ত্রাদির যথার্থ- তত্ব বলিয়া যে প্রতিগ্রহলর ধন, ও শিল্পকার্য্যাদি করিয়া যে ধন লাভ হয়, তাহাকে বিদ্যাধন কহে। এই বিদ্যাধন বিভাজা নহে। এই ধন কাহাকেও ভাগ করিয়া দিতে হয় না। স্বীয় বিদ্যাবৃদ্ধি প্রভাবে যে ধন উপার্জিত হয়, তাহাই বিদ্যাধন। এই ধন বিদ্যান্ ব্যক্তির নিজেরই জানিবে।

বিদ্যাধর (পুং) দেবষোনিবিশেষ। পুস্পদস্তাদি, কামরূপী, থেচর, গন্ধর্ব, কিল্লর।

"তিমিন্ ক্ষণে পালয়িত্যু: প্রজানামুৎপশ্রতঃ সিংহনিপাতমুগ্রং। অবাঙ্মুথফ্যোপরি পুস্পর্টিঃ পপাত বিদ্যাধরহন্তমুক্তা।"

( त्रघू २। ७०)

২ বোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে শেষ রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"নার্য্যা উক্ষুগং ধৃত্বা করাভ্যাং তাড়য়েৎ পূনঃ। কাময়েনির্ভরং কামী বন্ধো বিদ্যাধরো মতঃ॥" (রতিমঞ্জরী) ব্রিয়াং গ্রীষ্। বিদ্যাধরী।

বিত্যাধর, কএকজন প্রাচীন কবি। > দায়নির্ণয় ও হেমাজি প্রয়োগপ্রণেতা। ২ শ্রোতাধানপদ্ধতিরচয়িতা। ৩ একজন প্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবেতা। দানময়্থেই হার উল্লেখ আছে। ৪ অপর নাম চরিত্রবর্দ্ধন। ইনি সাধারপতঃ সাহিত্যবিভাধর বা বিভাধর নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহার পিতার নাম রামচক্ত ভিষজ্ ও মাতার নাম সীতা। চৌলুক্যরাজ বিসলদেবের রাজ্যকালে ইনি শিগুহিতৈষিণী নামী কুমারসভ্তবটীকা, সাহিত্যবিদ্যাধরী নামী নৈষধীয়টীকা, রাঘবপাগুবীয়টীকা, শিশুপালবধ্বীকা এক সাধু অরড়কমল্লের অনুরোধে রঘুবংশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ৫ একজন কবি, লুল্লের পুত্র। ৩ একজন কবি, শুস্কটমুখনর্শ্যার পুত্র।

বিভাগধর, চন্দেল্লবংশীয় একজন রাজা। ই হার পিতার নাম গোগু ও মাতার নাম ভুবনদেবী।

বিদ্যাধ্র, একজন বৌদ্ধর্মান্তরাগী। প্রাবন্তির শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি অজাবৃষ নগরে বৌদ্ধ্যতিদিগের বাসের জন্ত একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইহার পিতা জনক গাঞ্জির (কনোজ)রাজ গোপালের মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যাধরও পরে গোপালের বংশধর মদনের মন্ত্রিছ করিয়াছিলেন।

বিদ্যাধর আচার্য্য, প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য্য। তন্ত্রসাঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যাধরকবি, কেলীরহস্তকাব্য, রতিরহস্ত ও একাবলী নামক অলঙ্কারগ্রন্থ-প্রণেতা। মলিনাথ কিরাতার্জুনীয়ে শেষোক্ত গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাধরত্ব (ক্রী) বিদ্যাধরস্য ভাবঃ ত্ব। বিদ্যাধরের ভাব বা ধর্ম 🖟

দেবের পুত্র।

বিত্তাধরপিটক (ক্নী) বৌদ্ধ-পিটকভেদ। বিদ্যাধরভঞ্জ, উড়িয়ার ভঞ্জবংশীয় একজন রাজা। দিলীভঞ্জ-

বিতাধির্যন্ত্র (রী) বিতাধরাভিধং যন্ত্রং। ঔ্বধপাকার্থ বৈত্যোক্ত মন্তর্জন। এই মন্ত্র প্রস্তুতপ্রপালী মধা—

"অথ স্থাল্যাং রসং ক্ষিপ্ত্রা নিদধ্যাৎ তমুখোপরি। স্থালীমূর্দ্ধমুখীং সমাঙ্নিরুধ্য মৃত্নমুৎস্নরা ॥ উর্দ্ধাল্যাং জলং ক্ষিপ্ত্রা চুল্যামারোপ্য যত্নতঃ। অধস্তাজ্জালয়েদগ্লিং যাবৎ প্রহরপঞ্চক্র্॥

ষাঙ্গশীতং ততোষস্ত্রাদ্গৃহীয়াদ্রসমূত্রমম্।

বিভাধরাভিধং যন্ত্রমেতংতজ্ জৈকেদাহতম ॥" (ভাবপ্রকাশ)
একটী স্থালীতে পারদ স্থাপন করিয়া তত্পরি আর একটী
স্থালী উর্জমুখী করিয়া রাখিবে। পরে জল সংযোগে কোমল
মৃত্তিকাদ্বারা উক্ত স্থালীদ্বরের সন্ধিন্থান সংক্রম করিবে, অনস্তর
উপরিশ্বিত স্থালী জলপূর্ণ করিয়া চুল্লীর উপর বসাইয়া উহার
অধোদেশে অগ্নিপ্রজালিত করিয়া পাঁচ প্রহরকাল একাদিক্রমে
জাল দিয়া নামাইতে হইবে। পরে শীতল হইলে ঐ যন্ত্র হইতে
রস গ্রহণ করিবে। এই যন্ত্র বিভাধর্যন্ত্র নামে অভিহিত।

বিদ্যাধির রস (পুং) জরাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গৰুক, তাম, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীবীজ, ধুন্তুরকীজ, আকন্দমূল ও কাঠবিষ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লাইরা চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ সমষ্টির পরিমাণ জয়পালচূর্ণ আবার উহার সহিত মিশাইয়া তাহাকে সিজের আটা ও দন্তীর কাথে ষ্থাক্রমে উত্তমরূপে তাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বাঁটকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে পরিক্ষাধর্যপে দান্ত হইয়া সামজর, মধ্যজ্বর ও গুলুরোগ প্রভৃতির নাশ হয়।

অন্যবিধ, — গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষীক, তাম্র, মুনছাল, ও গারদ প্রত্যেক সমান ভাগে লইয়া মিশাইবে। পরে পিপুলের কাথ ও সিজের আটায় যথাক্রমে এক এক দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অমুপান মধু ও গব্যহ্ম। ইহা দেবন করিলে যক্তং প্লীহাদি রোগ নপ্ত হয়।

বিদ্যাধরাত্র (ক্রী) শূলরোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তাপ্রণালী,—
বিড়ঙ্গ, স্থা, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, গুলঞ্চ,দস্তীমূল, তেউড়ী,
চিতামূল, শুঠি, পিপুল ও মরিচ, প্রত্যেকে ২ তোলা, জারিত
কৌহ ৩২ তোলা, অভ্রুত্ম ৮ তোলা, থলকুড়ির রসে শোধিত
হিন্ধুলোখ পারদ ১॥• তোলা, শোধিত গন্ধক ২ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত লোহ ও
অন্ন মিশাইবে, পরে আর আর দ্রব্য মিশাইয়া মৃত ও মধু যোগে
ভাহাকে যক্সপূর্বক উত্তমরূপে মাড়িয়া একটী মিশ্ব ভাণ্ডে রাথিয়া দিবে। প্রথমতঃ ইহার ২ বা ৩ মাষা গব্য ছগ্ন কিংবা শীভল জলামুপানে সেবনীয়, পরে অবস্থামুসারে ঐ মাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ইহা নানাবিধ শূল ও অম্পিত্তাদি বহুরোগ-নাশক, বিশেষতঃ পরিণাম শূলের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

বিদ্যাধরীভূক্ত, অবিভাধরো বিভাধরোভূত্র্য। যে বিভাধর হইরাছে। (কথাস ২৫।২৬২)

विम्ताभरत्रश्वत, निवनिष्ठरः कृषाभूता।

বিদ্যাধাম খুনিশিষ্ট কবি। ইনি বর্ণনউপদেশসাৰ্জ্রী-বৃত্তি নামে গ্রন্থ

বিভাধার (পুং ( মালতীমাধব ৪১।২ )

বিভাধিদেবতা স্বায়াঃ অধিদেবতা অধিষ্ঠানী দেবতা। সরস্বতী।

विद्याधिश ( पूर ) ३ ६ । २ १७७ ।

বিদ্যাধিপতি, > কবি ক্লাকরের উপাধি। ক্লেমেক্সকত স্থ্ত-তিলকে ইঁহার পরিজন ক্লেছ। ২ অপর একজন কবি।

বিদ্যাধিরাজ, এ<sup>সানে</sup> ীয় পণ্ডিত। ইনি শিবগুরুল পিতা এবং শঙ্করাচার্য্যেরশী

বিন্তাধিরাজ (পুং খন 🔰 ।

বিদ্যাধিরাজতীর্থ, বিশ্ববিদ্যাধিরাজতীর্থ, বিশ্ববিদ্যাধিরাজতীর্থ, বিশ্ববিদ্যাধিরাজতীর্থ, বিশ্ববিদ্যাধির পরবর্তী ৭ম গুরু । পূর্ব্ব নাম রক্ষভট্ট । ইহার রচিত এ প্রাধিক বিশ্ববিদ্যাধির ইহার উল্লেখ আছে ।

বিদ্যাপ্র<sup>শিক্</sup>র বেদব্যাসতীর্থের শিষ্য। পূর্বনাম নূসিংহাচার্য। ১৫৭<sup>শিটে</sup> ইঁহার মৃত্যু হয়।

বিদ্যা<sup>স্কি</sup> ড়ক (পুং) পশ্ভিত।

বিদ্নিম্ন একজন পণ্ডিত। স্বত্যর্থসাগরে ইহার ত্রেজনছে।

विक्रिंग ( श्रः ) विष्णिषत्र, यानिविद्याय ।

শিবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিভাধাশ্চারণাক্রমাঃ।" (ভাগবত হাভা১৭)
বিদ্যানগর, দান্দিণাত্যে তুঞ্গভ্জানদীর দন্দিণভটবর্ত্তী একটী
প্রাচীন প্রধান নগর। দান্দিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাসে
বিভানগর অতীব বিখ্যাত ও সমৃদ্ধিশালী স্থান। ঐতিহাসিক
ও পর্যাটকগণ এই স্থানকে বিবিধ নামে অভিহিত করিয়াছেন।
কোনও সময়ে বিভানগর বলিলে উক্ত নামে দান্দিণাত্যের একটী
স্থবিশাল সামাজ্য বুঝাইত। এই বিভানগরের প্রাচীন নাম
বিজয়নগর। ১১৫০ খুষ্টাব্দে তুক্তজার দক্ষিণতীরে নূপতি
বিজয়ধনজ স্বীয় নামান্থসারে এই নগরী স্থাপন করেন।

বিজয়নগরের ভিন্ন নামকরণ সম্বন্ধে নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কথা প্রচলিত আছে। ইহার অপর নাম "বিভাজন বা বিভাজনু"। মুনিজ (Nuniz) বলেম, রাজা দেবরায় একদিবস তুঙ্গাভদ্রা নদীর অরণ্যময় প্রদেশে মুগ্য়া করিতে যান। বর্তমান সময়ে य शांत थारे तिजयनगरतत स्तः भारतम विश्वमान तिश्वमाह, সেই সময়ে উ স্থান খাপদসকুল অরণ্য ছিল। তিনি এই স্থানে আসিয়া ক অদ্ভুত ঘটনা দেখিতে পান। দেবরায় স্গায়ার্থ যে সকল কুকু স্থানী গ্রাছিলেন, সেই সকল ভগ্নন্ধর থা প্রস্তুত, আহত প্রনিহত কুকুরগুলি কুদ্র কুদ্র খরী ू हरेलेन। এर पृथ হইতেছে দেখিয়া তিনি নিরা ভাবর্ত্তন করিতে-দেখিয়া অতীব বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে ছিলেন, তখন তিনি তুঙ্গভদ্রান একজন তাপসকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার নিকট গুতুত ও অলৌকিক বিবরণ প্রকাশ করিলেন। এ প্রেস্পের নাম মাধবাচার্য্য। মাধবাচার্য্য বলিলেন, এই অরণ্যে এমন স্থান কোথায় আছে, আমাকে দেখাইতে পার। রাজ দেবরায় মাধবাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলে আচার্য্য বলিলেন, রাজা এ অতিউত্তম স্থান। তুমি এই রাজপ্রাসাদ ও তুর্গ নির্ম্মাণ কর। এথানে তোমার রাজ নির্মিত হইলে বলবীর্য্যে প্রভাবে ও বৈভবে তোমার জয় আ ছাবী। দেবরায় মাধবাচার্য্য বিভারণ্যের স্মৃতিসম্মানসংরক্ষণার্থ 🌉 স্থানকে "বিভাজন" বা "বিছাজমু" বলিয়া অভিহিত করেন।

ফেরিস্তার অভিমতে এই নগরে 📶 "বিজানগর"। ফেরিস্তা বলেন, ১৩৪৪ খুষ্টান্দে বরঙ্গলের বি বর্তী স্থানবাসী গাদরদেবের পুত্র কৃষ্ণনায়ক কার্ণাটিকরাজ বে দবের নিকটে গোপনে গমন করিয়া বলেন যে, তিনি খা পাইয়াছেন দাক্ষিণাত্যে মুদলমানগণ ক্রমেই প্রভাব বিত দলে দলে মুসলমান দাক্ষিণাত্যে আসিয়া বসব হিন্দুসামাজ্যের উচ্ছেদ্সাধন করাই উহাদের উদ্দে এক্ষণে উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া একাস্ত কর্ত্ত দেব এই সংবাদ দিয়া দেশের প্রধান প্রধান জনগণকে ক্ররেন এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে নিরাপৎস্থানে রাজধানী সং করিতে প্রস্তাব করেন। কুষ্ণনায়ক বলেন, যদি এই পরাম স্থির হয় যে, হিন্দুমাত্রেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন ; তবে তিনি সেনানায়কের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রস্তাব দুঢ়ীকৃত হইল। বেলনদের তাঁহার রাজ্যের সীমান্ত প্রাদেশে তৃদীয় পুত্র "বিজা"র নামানুসারে "বিজানগর" সংস্থাপন করেন। কেহু কেহু বলেন, ফেরিস্তার এই উক্তি অযৌক্তিক ও বিজয়নগর-সংস্থাপনসম্বন্ধে ফেরিস্তায় যাহা লিখিত

আছে, সেই তারিথ ও বিবরণ রায়বংশাবলীর এবং বিদ্যারণ্ডের শাসনে বর্ণিত বিবরণের সহিত অমিল। পর্ক্ত্রণীজ্ঞ পর্যাটকগণ বিজয়নগরকে বিজ্নগা (Bisnaga) বলিয়া অভিহিত করিতেন। ইতালীয় পর্যাটকগণও এই নগর দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রদত্ত বিজয়নগরের নাম—বিজেনগেলিয়া (Bezengalia), কানাড়ী ভাষায় প্রাচীন তামশাসনে এই স্থান পূর্বের আনগুণ্ডী বলিয়া অভিহিত হইত। সংস্কৃত ভাষায় এই স্থানটী হস্তিনাবতী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিচেন্নগর ও বিদ্যানগর এই বিজয়নগরেরই নামাস্তর। ১০০৬ খুপ্তাক্ষে স্থবিখ্যাত মহাপ্রভাবশালী সন্মাসী মাধবাচার্য্য-বিভারণ্য প্রাচীন বিজয়নগরের ধ্বংশাবশেষের উপরে নগর পুন:প্রতিষ্ঠিত করেন। মাধবাচার্য্য বিভারণ্য সংক্ষেপতঃ "বিভারণ্য" নামে বিদিত ছিলেন, তাঁহার নামেই প্রাচীন বিজয়নগর বিভানগর নামে অভিহিত হয়।

একা সে বিজয়নগর নাই, সেই জগদ্বিখ্যাত বিভানগরও নাই। কিন্তু সেই প্রাচীন মহাসমৃদ্ধিশালী নগরের চিহ্ন এখনও বিদ্যানগরের আধু- বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা বিজয়নগর বা বিভানগরের ইতিহাস লিথিবার পূর্ণের ইহার বর্তুমান নাম ও অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতেছি। মাক্রাজের বেল্লরী জেলায় এখন হাম্পি নামে যে ধ্বংসাবশিষ্ট একটা নগর দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই বিভানগরের স্বতিচিঞ্চ-স্বরূপ এথনও বিভ্যমান রহিয়াছে। হাম্পি তুম্বভদ্রা নদীতীরে বেল্লরী হইতে ৩৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এই ধ্বংসা-বশেষ-ভূখণ্ডের পরিমাণ-- ৯ বর্গ মাইল। এখনও এখানে একটা বার্ষিক মেলা হইসা থাকে। অধুনা হসপেট নগরে রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়াছে। এই ষ্টেশন হইতে হান্দি ৯ মাইল দুরে। কমলপুর নামক একটী স্থপ্রসিদ্ধ স্থান –এই হাম্পি নগরের অন্তর্গত। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটপ্রাস্ত হইতে কমলপুর তিন মাইল দূরে। কমলপুরে লোহ ও চিনির কার্থানা আছে। এখানে প্রাচীন অনেক দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নরপতি রাজাদিগের সময়ে হাম্পি নগরী অতীব সমৃদ্ধিশালিনী ছিল। নরপতি রাজারা হাম্পিতে অনেকগুলি স্থলর দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, পর্যাটকগণ সেই সকল मन्तितत्र अवः मावर्षाय এथन ७ एन थिए । यान, जनारशा विज्ञाभाकः রামস্বামী, বিঠোবা ও নরসিংহ স্বামীর মন্দির সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এত-দ্যতীত অনেক মন্দির ও মণ্ডপ ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছে। বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্বর মহাদেব বিরাজিত। কেই কেই वर्लन, এই मन्तित माधवाहार्या विष्ठात्रे शामीत ममरत्र निर्मिछ। তাহার উপাসনাস্থান ও সমাধি অদ্যাপি বর্তুমান। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করাচারী নামে পরিচিত্। ইহারা এই বিরূপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে বাস করেন। গোপুর শিবালয়
ও সম্মুখন্থ মণ্ডপ অভি বৃহৎ ও গ্রেনাইট্ প্রস্তরে বিনির্মিত।
পুরোভাগে ভিপ্লকুল পুন্ধরিণী, উহার চারিদিক্ গ্রেনাইট্ প্রস্তরে
বাঁধান। এখানে বার্থিক র্থোৎসব হইয়া থাকে।

রামস্বামীর মন্দির তুঙ্গভন্রার তীরে অবস্থিত। ইহার অপর পারেই ঋষ্যমুখ পর্বত। রামস্বামীর মন্দির হইতে অর্জমাইল দূরে তুঙ্গভন্রার দক্ষিণ তীরে স্থপ্রসিদ্ধ বিঠোবার মন্দির। ইহার গঠন ও কারুকার্য্য অতীব স্থন্দর। তালিকোটার যুদ্ধের পর যবন-দেনারা বিজয়নগর ধ্বংস করিয়া এই দেবালয় লুঠন করিয়াছিল। উহারা ধনলোভে মূলস্থান হইতে শ্রীমূর্ত্তি দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মন্দিরের মেজ পর্য্যস্ত খুড়িয়া ফেলিয়াছিল। এখন আর বিট্ঠল দেবের শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মূসলমানদের অত্যা-চারে শ্রীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছেন। প্রাচীন সময়ের গৌরবকীর্ত্তির শেষ চিহ্নস্থরূপ হুর্গটীর ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যানা। হর্গের অভ্যন্তরে রাজভবনের ভগ্নাবশেষ, ভগ্নদেবালয়, বিচারালয়, হস্তিশালা ও উষ্ট্রশালা ভিন্ন এখন আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই বিশালসমূদ্ধিশালিনী নগরী এখন মহাশ্বশানে পরিগণিত হইয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ১১৫০ খৃষ্টাব্দে নূপতি বিজয়-ধ্বজ বিজয়নগর সংস্থাপন করেন। কিন্তু ১১৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই এই প্রদেশের সমৃ।দ্ধশালিতার পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যানগরের পূর্বে খৃঃ ১ম শতাব্দের প্রারম্ভে সলিমান নামক

ইতিহাস একজন মুসলমান বণিক সর্বপ্রথমে এই স্থানের বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন। ইনি বসোরা নামক স্থানে অবস্থান করেন। সলিমান বল্হরা রাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

দলিমান আরও বলেন বে, থাফেক্ রাজার রাজ্য তেমন বড় ছিল না। সেথানকার রমণীগণের গাত্রবর্ণসৌল্র্য্যের যেমন চমৎকারিত্ব, ভারতের অন্ত কুত্রাপি সেরপ রপমাধুর্য্য দৃষ্ট হয় না। এই থাফেক্ রাজ্যের অব্যবহিত পরেই রহ্মী নামে আরও একটী রাজ্য আছে, তথাকার রাজার যথেষ্ট সেনাবল ছিল। পঞ্চাশ হাজার হস্তী লইয়া তিনি যুদ্ধ করিতে যাইতেন। এই দেশে কার্পাস্থত্বের অতি স্থল্পর ও স্থল্প বস্তু প্রস্তুত হইত। একথানি বন্ধ অতি কুদ্র অনুবীয়কের মধ্য দিয়া অনায়াসেই প্রবিষ্ট হইত। আরবী গ্রন্থের অন্থবাদক মুসো রেনো এই রহ্মী সামাজ্যকে দাক্ষিণাত্যের স্থপ্রসিদ্ধ বিজয়নগর বা বিজয়

এইস্থলে বিজয়নগরসংস্থাপক বিজয়ধ্বজের বংশাবলী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা

নদীর উত্তরতটে বর্ত্তমান সময়ে যে আনগুণ্ডী রাজ্য বিভ্যমান রহিয়াছে, এই স্থানই প্রাচীন কিন্ধিদ্ধা বলিয়া খ্যাত। শিলালিপি পাঠে জানা যায়, চক্রবংশীয় নন্দমহারাজ ১০১৪ খুষ্টান্দ হইতে ১ - ৭৬ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত আনগুঞ্জীর রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি নিজ জন্মভূমি বাহ্লিকদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিতে আসিয়া বিধাতার নিয়তিক্রমে কিন্ধিন্ধায় স্বীয় পরাক্রমে আনগুঞী রাজবংশের এক অভিনব ভিত্তি সংস্থাপন করেন। ইঁহার তিরোভাবের পরে ১০৭৬ খুপ্তাব্দে চালুক্য-মহারাজ সিংহাসনাধিরত হইয়া ১১১৭ খুপ্তাব্দ পর্যান্ত শাসনভার বহন করেন। চালুক্য মহারায়ের তিন পুত্র হয়, বিজ্জল রায়, বিজয়ধ্বজ ও বিষ্ণুবৰ্দ্ধন। বিজ্জল রায় কল্যাণপুরে যাইয়া এক স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করেন। সর্বাকনিষ্ঠ বিষ্ণুবৰ্দ্ধনের সম্বন্ধে ইতিহাসে কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মধ্যমপুত্ৰ বিজয়ধ্বজ প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি স্বনামধন্ত মহাপুরুষ্ট্র ইনিই পুণ্যতোয়া তৃঙ্গভদ্রার দক্ষিণ টি স্বীয় নামে সু ১১৫০ খুষ্টাব্দে বিজয়নগর নামক জগাইখ্যাত করেন। ইনি ১১১৭ খুষ্টাব্দে আনগুণ্ডীর প্রৈ সমারত হইয়াছিলেন। বিজ্য়নগর সংগ ৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। ইনি গ ১১৫৫ খুষ্টাব্দে ইহার পুত্র অনুবেম বিজ অধিরত হন। ১১৭৯ খুষ্টাব্দে ইনি পর্য পর ইহার পত্র নরসিংহ দেবরায় উক্ত আ হইয়া ৬৭ বৎসর কাল পর্যান্ত রাজাভোগ দীর্ঘকাল বিজয়নগরের সিংহাসনারত ছিলেন ইহার নামের সহিত উক্তরাজ্যের সম্বন্ধ দুঢ়ীকর নগরকে নরসিংহ বলিয়া অভিহিত করিত। ১২৪৬ তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত অন্দেই রামদেব রায় সিংহাসন হন। রামদেব রায় ১২৪৬ হইতে ১২৭১ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর তাঁহার পুত্র প্রতাপ ১২৭১ খুষ্টাব্দ হইতে ১২৯৭ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১২৯৭ খুষ্টাব্দে প্রতাপরামের মৃত্যু হয়। অতঃপর উক্ত খুষ্টাব্দে তদীয় পুত্র জম্বকেশ্বর রায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ১৩৩৪ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। জন্থকেশ্বরের পুত্রাদি ছিল না। ইহার মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সময়ে মাধবাচার্য্য বিভারণ্য শঙ্গেরী মঠ হইতে বিজয়-নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিজয়নগরে স্বকীয় নামে বিভানগরের প্রতিষ্ঠা করেন। রাম্লবংশাবলী হইতে এই বিবরণ গহীত হইল। আনগুণ্ডীর বর্তুমান রাজার নিকট এখনও এই বংশাবলী দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা ১১৫০ খুষ্টান্দ হইতে বিজয়নগরের ইতিহাসে স্পষ্টতর আলোকে দেখিতে পাই। কিন্তু অতি অল্ল দিনের মধ্যেই নানাবিধ শাসনবিশৃন্ধলায় বিজয়নগরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৩৩৬ খুষ্টান্দে বিজয়নগরের ভগাবশেষের উপর মাধবাচার্য্য বিভারণ্য বিভানগর সংস্থাপন করেন। যেরূপে তাঁহা দারা বিদ্যানগর সংস্থাপিত হয়, সে কাহিনী অতি অভুত।

বিজয়নগরের শেষ শাসনকর্ত্তা জন্থুকেশ্বর রায় ১৩৩৫ খুষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন, ইহার কোনও বংশধর ছিল না। জন্থুকেশ্বরের মৃত্যুর পর বিজয়নগরের রাজসিংহাসন নৃপতিশৃত্ত হওয়ায় অতি সত্বরে চতুর্দিকে খোরতর অরাজকতা উপস্থিত
হয়। সমগ্র দেশে অশান্তির অনল জ্লিয়া উঠে।

এই সময়ে দরাময় শ্রীভগবান্ দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্বের
মূল স্থান্ট করার নিমিত্ত হিন্দুরাজ্য বিস্তাবের এক অভিনব
ত উপায় বিধু করেন। জম্বুকেশ্বরের মৃত্যুর পর
মাইতে না যাইতেই ১৩৩৬ খুষ্টান্দে মাধবাচার্য্য বিজয়বন যাদবসম্ভতি নামে নৃতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত
শের আদিপুরুষ—বুক্রাও। এন্থলে মাধবারণ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়।

ারম পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু দারিদ্র্য ইয়া তিনি ধনলাভার্থ হাম্পিনগরে ভুবনেশ্বরী শ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবুত্ত হন। কিন্তু দেবী তাঁহার না করিয়া স্বপ্নযোগে এই আদেশ করেন যে. প্রার্থনা ফলবতা হইবে না. পরজন্মে তিনি করিবেন। দেবীর স্বপ্নাদেশ জানিতে পারিয়া মাধ্ব নাৎ হাম্পিনগর শিরিত্যাগ করিয়া শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত য়া তথায় সন্মাস গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি এই মঠে জগদ্গুরু বিদ্যারণ্য নামে প্রসিদ্ধ হন। মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য বেদভাষ্যকার সায়ণের ত্রা তা নিজে সর্ব্বশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত ছিলেন। [ সবিস্তার বিবরণ " विमात्रगायांगी" भरक जुछेरा।]

যাহা হউক মাধবাচার্য্য যথন
ভ্রমিলেন, বিজয়নগরের রাজা
জন্ত্বেররের মৃত্যুর পরে সমগ্র দেশে
ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত
হইয়াছে, মুসলমানগণ দাক্ষিণাল্যে স্বীর্ণা প্রভাব বিস্তার করিতে
প্রস্তত হইতেছে, সনাতন হিন্দ্ধশ্বের বিশ্বেলাপূর্য বিষ্কার করিছে
ইইতেছে, মাধব তথন শৃঙ্গেরী মঠের নিভ্ত চ সাধনপীঠ পরিত্যাগ
করিয়া কক্ষত্রপ্ত গ্রহের স্থায় তীত্র গতিতে
বিশ্ব্দাপূর্ণ বিষয়ব্যাপারময় বিজয়নগর অভিমুখে ধাবিত হইলেম্বর্মা ;—যে সর্বমঙ্গলা
ভ্বনেশ্বরী দেবীর পাদমূল হইতে চিরদিনের নিম্বি মৃত্ত বিদায় গ্রহণ
করিয়া মাধবাচার্য্য স্বদ্র শৃঙ্গেরী মঠে উপনীত

তিনি সর্ব্ব প্রথমে আমিন নগরে সেই ভুবনেশ্রীর মন্দিরে আসিয়া প্রণত হইয়া পড়িলেন। দেশরক্ষার জন্ম সর্ববিত্যাগী সন্ন্যাসী আজ নিজের মোক্ষসাধনা ত্যাগ করিয়া মায়ের চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। দণ্ডের পর দণ্ড চলিয়া গেল, প্রহরের পর প্রহর চলিয়া গেল, শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী দেবীর চরণপ্রান্ত হইতে মন্তকোতোলন করিলেন না, অবশেষে দয়াময়ী বিভারণ্যের পুরোভাগে চিন্মরীভাবে দেখা দিয়া বলিলেন, "বিদ্যারণ্য তুমি ধনের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, এখন তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। তুমি যথন মাধৰাচার্য্য ছিলে, তথন তোমার ধনের বর প্রদান করি নাই, কিন্তু তোমার এখন পুনর্জন্ম হই-য়াছে—তুমি এখন শ্রীবিদ্যারণ্য স্বামী সর্ববত্যাগী সন্মাসী—এখন তোমার এই অভিনব জীবনে সেই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। তোমা-দারা এখন বিজয়নগর ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্ন হইবে।" বিদ্যারণ্য স্বামী মস্তকোত্তোলন করিলেন, এইদিন হইতেই তিনি বিশাল বিজয়-নগরের ভার স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিলেন। নিঙ্গাম সন্ন্যাসী বিষয়ে পূর্ণরূপে বিগতস্পূহ হইয়াও সামাজ্যের হিতবিধানে নিষামভাবে জীবন সমর্পণ করিলেন। ১৩৩৬ খুষ্টাব্দে এই সর্ববত্যাগী সন্ন্যাসীর পবিত্রতম নামেই ধ্বংসাবশেষ বিজয়নগরে অতীব সমুদ্ধিশালী বিদ্যানগর প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিদ্যারণ্য স্বামী বিদ্যানগর স্থাপন করিয়া দশবৎসরকাল রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সঙ্গম-রাজবংশকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজে মন্ত্রীর কার্য্যে ব্রতী হন। যদিও বিদ্যারণ্য স্বামী দশবৎসরকাল স্বয়ং বিদ্যানগর শাসন করেন. তথাপি তিনি রাজা বা মহারাজ নামে অভিহিত হন নাই। সঙ্গমরাজ প্রথম হরিহর নবস্থাপিত বিদ্যানগরের প্রথম রাজা। হরিহরের চারিটী সহোদর ছিলেন: উহাদের নাম—কম্প, বুক, মারপ্ল ও মুদ্দপ্ল। এই ভাতৃগণ্ড সকলেই সমরপটু ও অতি বিশ্বাদী ছিলেন। হরিহর ইঁহাদিগের উপর রাজ্যের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহাতে একদিকে রাজকার্য্যের যেমন সুশৃঙ্খলা ও স্থবন্দোবন্ত হইল, অপর্দিকে তাঁহার ভ্রাতৃগণও রাজ্যের সকল অবস্থা জানিবার স্কবিধা প্রাপ্ত হইলেন। বিদ্যানগরের ইতিহাসে প্রথম বুক্কের নাম চির-প্রসিদ্ধ। সমরবিদ্যায় বুকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি সমর্বিভাগের প্রধানতম কর্মচারী পদে নিযুক্ত হইলেন। কড়াপা ও নেল্লুর অঞ্চলে কম্প বন্দোবস্ত ও জমীজমা বৃদ্ধির কার্য্যভার প্রাপ্ত হইলেন। মারপ্ল কদম্বরাজাদের প্রদেশগুলি করায়ত্ত করিয়া মহিস্তরের পশ্চিমস্থ চন্দ্রগিড়ি অঞ্চলে অবস্থান করিয়া উক্ত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। হরিহরের একটা পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, উহার নাম সোমন। কিন্তু হারহরের জীবদশাতেই সোমনের মৃত্যু হয় ও বৃক্ই যুবরাজের পদে অভিষিক্ত হইয়াভিলেন।

কিন্তু রাজগুরু মাধবাচার্য্য বিভারণোর প্রামর্শ বাতীত এই বিশাল সামাজ্যের একটা তৃণও স্থানান্তরিত হইত না। তাঁহার পরামর্শ অনুসারেই পঞ্জাতা পঞ্চপাওবের ভায় রাজ্য শাসন করিতেন। শৃঙ্গেরীমঠের সহিত বিভানগরের সম্বন্ধ প্রতীব ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। শুঙ্গেরীমঠের একথানি অনুশাসন পাঠে জানা যায়, পঞ্চ সহোদর সহ সপুত্রক হরিহর, শুক্লেরী-মঠের গুরু শ্রীপাদ দশিষ্য ভারতীতীর্থকে ১ খানি গ্রাম প্রদান করেন। হরিহর শৃঙ্গেরীমঠের নিকটে হরিহরপুর গ্রামনামে একখানি অতিবৃহৎ পল্লী স্থাপন করিয়া কেশবভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণকে উক্ত গ্রাম দান করেন। হরিহরের শাসন সময়ে মহিস্করের অনেক অংশ বিভানগরের অন্তর্ভ ক্ত হয়। হরিহরকেই অক্সান্ত রাজারা সমাট বলিয়া মাত্ত করিতেন। ফেরিস্তা পাঠে জানা যায়, হরিহর হিন্দুরাজাদের সহিত সমবেত হইয়া দিল্লীর স্থাতানকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বরঙ্গল, দেবগিরি, হোয়শল, বনানা প্রভৃতি দক্ষিণ অঞ্চলের রাজভাবর্গের শাসিত অনেকগুলি প্রদেশের বছল স্থান তাঁচার শাসনায়ত্ত হইয়া পডে।

একথানি অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, হরিহর নাগরখণ্ড পর্যান্ত স্বীয় শাসন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মহিস্করের উত্তরপশ্চিম অংশই নাগরখণ্ড নামে প্রসিদ্ধ।

"রাজবংশ" নামক বিজয়নগরের রাজবংশাবলীর বিবরণ হইতে জানা যায়, হরিহর ১০৩৬ খৃষ্টান্দ হইতে ১৩৫৪ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। অপর কেহ বলেন, ১৩৫০ খৃষ্টান্দ পর্যান্তই তাঁহার রাজত্বকাল। এই সময়ের মধ্যে তিনি রাজ্য-বৃত্তির জন্ত যথেষ্ট প্রয়ান্স পাইয়াছিলেন। ১৩৪৪ খৃষ্টান্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্য হইতে মুসলমানদিগকে দ্রীভূত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, হরিহরের অপর নাম বৃক্ত।

হরিহরের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনে কে প্রতিষ্ঠিত হইলোন, তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে। হরিহরের একমাত্র পুত্র বুকরায় তাঁহার জীবদশাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। হরিহরের মৃত্যুর পরে তাঁহার চারি সহোদরভাতা বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কম্পই জ্যেষ্ঠ। মিঃ সিউএল্ বলেন, হরিহরের মৃত্যুর পর কম্পই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অসাধারণ বীর বৃক্ক তাঁহাকে বিত্তাাড়ত করিয়া স্বীয় প্রভাবে সিংহাসন অধিকার করেন। এই বিষয়ে অনেক তর্কবিতর্ক আছে। ফলতঃ হরিহরের পরে বৃক্কই বিভানগরের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ঠিক কোন সময়ে বৃক্করায়ালু সিংহাসনাধির হন, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে। কেহ বলেন, ১৩৫০ খুষ্টাব্দে, আবার অপর
কেহ বলেন, ১৩৫৫ খুষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনাধির হন। বৃক্কের
অসাধারণ প্রতাপ ছিল—তাহার প্রভাবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য
বিকম্পিত হইত। একখানি ভাদ্রশাসনে লিখিত আছে, বৃক্কের
শাসনসময়ে পৃথিবী প্রচুব শহ্যশালিনী হইয়াছিল, প্রজাদের
কোন প্রকার কন্ত ছিল না, জনসমাজে স্বথের প্রবাহ প্রবাহিত
হইয়াছিল, সমগ্র দেশ ধনধাতে সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

বুক্কের রাজত্ব সময়ে বিদ্যানগরের যে অতুল ঐশ্বর্যা হইরা-হিল, বছল তামশাসনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময়ে স্থবিশাল ছুর্গ, সহস্র সহস্র সৈত্ত, শত শত হস্তী ও বিপুল যুদ্ধসম্ভার বিদ্যানগরের বিশ্ববিজ্ঞানী কার্ত্তি উদেঘাষিত করিত।

বুকের অপর তিন ভ্রাতা স্বস্থ নির্দিষ্ট প্রদেশের অধি-কারী হইয়া সেই সকল প্রদেশ শাসন সংরক্ষণ করিতেন। প্রয়োজন হইলে মন্ত্রণাদির নিমিত্ত ইহাঁরা সম্প্রু সময়ে বিদ্যা-নগরে আসিতেন!ু বুকের শাসনকালে 🐒 স্থলতানের সহিত বিদ্যানগর-ভূপতির কি ইটত হইয়াছিল। এই সময়ে বুরু নৃপতির একজন অস্প্রী রিণ বীর সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার নাম মলিনাথ। মলিনাকেনাম শুনিয়া মুসলমানদের হুৎকম্প উপস্থিত হইত। মদ্লি ইথ দীর্ঘকাল रमनाপতि পদে कार्या कतिया हित्नन । **তি**नि लानाउँ मीनत्क এবং মহম্মদ শাহকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, কিংগ্র ফেরিস্তা পাঠে জানা যায়, বাহ্মণী রাজ্যের অধিপতি মহম্মদ শাহ বুক্ক নূপত্রি সৈত্যদিগকে একবারে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়া স্বয়ং বিদ্যানগরে প্রবেশ করিয়া বিদ্যানগরের করিয়াছিলেন। অবশেষে বহু অনুরোধের পর তী শান্ত হয়। ফেরিস্তা বলেন, এই বিশাল যুদ্ধে পাঁচ নিহত হইয়াছিল। মিঃ দিউএল ফেরিস্তার এই সকল নিতান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করিয়াছেন 🗸 ফলতঃ ফে এতৎসম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ লিথিয়াছেন, তাহাতে আ অলীক কথারও অবতারণা করা হইষাছে। ফেরিস্তার গ্রন্থকার স্বজাতীয়দের মুখে অনেক অতির্ক্তিত ঘটনা শ্রবণ করিয়াই মহম্মদ শাহের কীর্ত্তিগোরব-বর্ণনায় অতিরঞ্জনের नहेशांटान ।

যাহাই হউক, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের যে বিপুল ক্ষতি হইয়া-ছিল, তাহাতে আর সর্দ্দেহ নাই। এই যুদ্ধের অবসানে কিয়ৎ-কাল উভয় শাসনুকুর্বয়ের মধ্যে যুক্তবিগ্রহ সংঘটিত হয় নাই।

ফেরিস্তায় বুক্করায়কে রুঞ্জার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মলিনাথ হাজিমল নামে অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপে অপরা- পর নামেরও যথেষ্ট পার্থক্য দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তা পাঠে জানা 
যায় য়ে, কিষেণ রায় ওরফে বৃক্ক রায়ের সহিত মহম্মদ শাহের
পুত্রের আরও একবার যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে বৃক্করায়
পলাইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাইয়া অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন।
কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উক্তিতে বিশ্বাস
স্থাপন করেন নাই।

মুনিজ্ (Nuniz) লিথিয়াছেন ষে, "দেবরাওর (হরিহর রায়ের) মৃত্যুর পর বৃক্করাও রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। বৃক্করার বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিয়া অনেক স্থান স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন, এমন কি তিনি উড়িয়াা পর্যান্ত স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ই'হার মৃত্যুর পরে ই'হার পুত্র সিংহা-সনাধিরাড় হন।" মিঃ সিউএল্ বলেন, ১৩৭৯ খুইান্দে বৃক্করায়ের মৃত্যু হয়। মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর বীর বৃক্করায়ের পুত্রের প্রদত্ত এক থানি অমুশাসন পত্রে দেখা যায় য়ে, তিনি তদীয় পিতার শিরামুজ্যলাভের নিমিত্ত ১২৯৮ শকে এক থান গ্রাম রাজ্য করিয়াছেন, ১৩৭৪ খুইান্দ ক্তে ১৩৭৭ খুইান্দ পর্যান্ত বৃক্করায় রাজ্য করিয়াছিলে।

বুকরানের ছই পত্নীর গর্ভে পাঁচটী সস্তান উৎপন্ন

হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম গোরাম্বিকা। এই গোরা
থম হরিহর রাম

১৩৭৭ খুপ্তাব্দ হইতে ১৪০৪ খুপ্তাব্দ পর্য্যস্ত

করিয়াছিলেন। হরিহর পিতার প্রথম পুত্র।

যথন সিংহাসনাধিরত্ন হয়েন, তখন আদৌ কোন

গে ঘটে নাই। হরিহরের সহিতপ্ত গুলবর্গের বাহ্মনী

রে মুসলমান-শাসনকর্তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

হাতে হরিহরই জয়লাভ করেন।

মিঃ সিউএল বলেন, হরিহর (২য়) অন্ততঃপক্ষে ২০ বৎসর বাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। হরিহর মহারাজাধিরাজ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিহর দেবমন্দিরে যথেষ্ট বৃত্তির বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন এবং দাক্ষিণাত্যে স্বীয় রাজ্যের ভিত্তি স্থান্ট করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যের ভাতা সায়ণ তাহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহার মুদা ও এরুগ নামে হইজন সেনাপতি ছিল। ছিতীয় হরিহর ধর্ম্মমত সম্বদ্ধে উদার ছিলেন। তিনি অপরাপর সম্প্রদায়ের মন্দির ও মঠাদির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। গুণ্ডা নামে তাঁহার অপর এক সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। হরিহর রাজ্যপ্রাপ্তির প্রারম্ভেই সমরে প্রযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি

গোরানগরী হইতে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। ইঁহার পাটরাণীর নাম অলাম্বিকা। শাসনাদি পাঠে জানা বার, মহিস্থর, ধারবার, কাঞ্চীপুর, চেঙ্গলপট ও ত্রিচিনপল্লীতেও ইহার অধিকার ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

ইনি বিরূপাক্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। হরিহর ( ২য় )

তিন পুত্র রাথিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার প্রথম পুত্রের নাম সদাশিব মহারায়, দ্বিতীয় পুত্রের বুকরার ২য় নাম বুকরায় (২য়) এই বুক্করায় দেবরায় নামেও অভিহিত হইতেন। তৃতীয় পুত্রের নাম বিরূপাক্ষ মহাশয়, ইহাদের মধ্যে বুরুরায় (২য়) বা দেবরায় ১-৪০ খুষ্টাব্দ হইতে ১৪২২ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজ্যশাসন করেন। বুরুরার বা দেবরার যথেষ্ট পরাক্রমশীল ছিলেন। ইহঁার পিতার বর্ত্তমানে ইনি অনেকবার মুদলমান-দৈগুকে নির্য্যাতিত করিবার নিমিত্ত সমর-প্রাঙ্গণে প্রেরিত হইতেন। দেবরায়কে নিহত করার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। দিল্লীর স্থলতান প্রথমে যুদ্ধ করিয়া দেবরায়কে নিহত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সে পরামর্শ স্থাবিধাজনক না হওয়ায় অবশেষে দেবরায়কে বা উহার পত্রকে গোপনে নিহত করার প্রস্তাব হয়। সরানজী নামক জনৈক কাজি এই উদ্দেশ্তে কতিপয় বন্ধসহ ফ্রকিরের বেশে দেবরায়ের শিবিরে সমুপস্থিত হয়। দেবরায়ের শিবিরে এই সময়ে নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতেছিল। ফকিরবেণী কাজী ও রাজার বন্ধুগণ সেই স্থানে উপস্থিত হয়। হুষ্ট কাঞ্চী একটী নর্ত্তকীকে দেখিয়া প্রণয়ের ভাণ করে-এমন কি উহার পায়ে পড়িয়া অনুরোধ করিয়া বলে বে, তুমি আমাকে ছাড়িয়া রাজসভায় যাইতে পারিবে না। নর্ত্তকী বলে রাজসভায় কেবল বাদক ভিন্ন অন্ত কোন পুৰুষের যাইবার হকুম নাই। কাজী কিন্ত ছাড়িবার লোক নহে। নর্ত্তকী তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে রাজসভায় লইয়া যায়। কাজী ও তাহার বন্ধগণ স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া রঙ্গন্তনে উপস্থিত হয়। এই সভায় দেবরায়ের পুত্র উপস্থিত ছিল। ইহারা নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌতৃক দেখাইতে দেখাইতে অবশেষে তরবারির কৌতৃক ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। নানাপ্রকারে তরবারি সঞ্চালন করিতে করিতে অবশেষে এই ত্তর্বত্তগণ দেবরায়ের পুত্রকে তরবারির প্রহারে নিহত করিল— রঙ্গস্থলীর আলোক নির্বাপণ করিয়া দিয়া যাহাকে সমুখে পাইল, তাহাকেই নিহত করিয়া ফেলিল ে দেবরায় দূরে ছিলেন, তিনি এই সংবাদ পাইয়া শোকে মিয়মাণ হইলেন। পরদিন সৈগুসম্ভার সহ রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। যবনসেনাগণ ইত্য-বসরে প্রচর ধন ও দ্রব্যাদি লুগ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। মুসল-মান দৈলগণ বিদ্যানগরের চারিদিক আক্রমণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিল। এই সময়ে শত শত ব্রাহ্মণও মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। অবশেষে বৃহ অর্থ দ্বারা স্থলতানকে পরিতৃষ্ট করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল।

ফিরোজ শাহের এই অত্যাচারে বিদ্যানগরের দক্ষিণপশ্চিমা-ঞ্চল প্রদেশে ভীষণ শোচনীয় দশা উপস্থিত হইয়াছিল। দেবরায় ( >ম ) হরিহর ( ২য় ) রায়ের প্রতিবিদ্ব স্বরূপ ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, দেবরায়ের রাজত্বকালে তাঁহার দেনানায়ক ধারবারের হুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এই সময়ে ফিরোজশাহ এত অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেন যে. তাঁহার ভম্নে হিন্দুদিগকে সর্বাদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। একটা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। বাহ্মণী রাজ্যের অন্বর্গত মুদগলের জনৈক স্বৰ্ণকারের কন্স ফিরোজ শাহ দারা অপহত হয়। ইহাতে দেবরায় বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি তাহার ক্সাকে ধার্বার্রাজের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করেন। ১৪৬৭ খুষ্টাব্দে ইনি ফিরোজ শাহকে সমূচিত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি সদৈত্যে বান্ধণী রাজ্যে প্রবেশ করিয়া গ্রাম ও নগরাদি লুগ্রন করেন। ১৪২২ খুপ্তাব্দে মহম্মদ শাহ অতর্কিতভাবে দেবরায়ের পটবাস আক্রমণ করিলে তিনি ইক্ষুবনে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করেন। আহম্মদ শাহ এই সময় বিনা বাধায় দেবালয়, গ্রাম ও নগর লুঠন এবং রাজ্যেরও কিয়দংশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৪৪৪ খুষ্টান্দে দেবরায় এই অংশ পুনরুদ্ধার করেন। ১৪৫১ খুষ্টান্দে তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেন। দেবরায়ের রাজত্বলাল নম্বন্ধে এই ঐতিহাসিকের উক্তির সহিত রায়বংশাবলীর পার্থক্য পরিনক্ষিত रुटेएउए ।

দেবরায়ের বছ পুণাকীর্ভির চিক্ত ঐতিহাসিকগণ সংগ্রহ করিয়াছেন। দেবরায়ের পাঁচ পুত্র হয়, কিন্তু তিনি চারি পুত্র রাথিয়া পরলোক গমন করেন। কনিষ্ঠ পুত্রকে কি প্রকারে হুষ্ট কাজী দিহত করে, সে বিবরণ ইতঃপূর্কে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রীর নাম পম্পাদেবী। পম্পার গর্ভে বিজয় রায়, ভায়র, মলন, হরিহর প্রভৃতি পঞ্চ পুত্র জয় গ্রহণ করেন। বিজয়রায় ১৪৪২ খুটাক হইতে ১৪৪০ খুটাক পর্যন্ত কেবল এক বর্ষকাল রাজ্যভাগ করেন। স্বতরাং ইহার রাজত্বকালে সবিশেষ কোন ঘটনার বিষয় জানা যায় না। বিজয় রায়ের পত্রীর নাম নারায়ণাম্বিকা। নারায়ণাম্বিকার গর্ভে বিজয়রায়ের ছই পুত্র এবং একটী কন্তা সন্তান জয়াগ্রহণ করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দেবরায়। ইনি ১৪৪০ খুটাক্ব হইতে দেবরাছ (২য়) ১৪৪৬ খুটাক্ব পর্যন্তর রাজ্যশাসন করেন। দেবরায়ের কনিষ্ঠ ল্রাভা পার্কতি রায় ১৪২৫ খুটাক্বে মৃত্যুমুথে

পতিত হন। তাঁহার তগিনী হরিমা দেবীর সহিত সলুবতিপ্প রাজার বিবাহ হয়।

বে সময়ে দ্বিতীয় দেবরার রাজ্যভার গ্রহণ করেন, সে সময়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্য বিভানগরের রাজশাসনাধীন হইয়াছিল। বিজয়নগরের রাজবংশ জাতিবর্ণনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছিলেন। তাঁহাদের শাসনে শিল্পসাহিত্য প্রভৃতির যথেষ্ঠ উন্নতি হইয়াছিল। দেররায়ের খুল্লতাত সবিশেষ প্রভাবশালী ছিলেন। তিনি মহামগুলেশ্বর হরিহর রার নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। দেবরায় যথন নাবালক ছিলেন, তথন ইনি শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। অনেকগুলি তাম্রশাসন ও শিলালিপিতেইহার দানাদির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ফেরিস্তায় দেবরায়ের সহিত মুসলমানপতি আলাউদ্দীনের ভ্রাতা মহন্দ্রদ খাঁর একটা যুদ্ধরুতান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ফেরিস্তা বলেন, দেবরায় আলাউদ্দীনকে বার্ষিক কর দিতেন্য দেবরায় পাঁচ বৎসর কাল কর প্রদান করেন নাই। অতঃপর তিনি স্পষ্টতঃই कत्र मिट्ड अञ्चीकात करतन। ইহাতে आगाउँ भीन् क्र. स हरेग्रा দেবরায়ের রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। দেবরায় অগত্যা কুড়িটী হাতী, বহুল অর্থ এবং হুইশত নর্ত্তকী উপঢ়োকনস্বরূপ প্রদান করেন। ১৪৪২ খুষ্টাব্দে দেবরায় তাঁহার জিজের অবস্থা সম্বন্ধে ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হন। গুলবর্ণের মুসলমানদের প্রভাব ক্রমশঃই নিরতিশয় বুদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার মনে আতক্ষের সঞ্চার হয়। তিনি তাঁহার মন্ত্রী, সভাসদ ও সভাপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়া বলেন, তাঁহার রাজ্যের পরিমাণ বান্ধণী রাজ্যের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী, তাঁহার সৈত্য, ধনবল ও সমরসম্ভার মুসলমানদের \অপেকা বেশী ভিন্ন কম নর, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছে। ইহার কারণ \কি? ইহার উত্তরে কেহ বলেন, মুসলমানগণের অশ্বারোহীসৈত্রগর্ম ও অখসমূহ অতিশ্রেষ্ঠ, আমাদের সৈতা ও অখ সেরূপ নহে। কেহ বলেন, স্থলতানের তীরনাজগুলি অতি উত্তম, আমাদের সেরপ তীরন্দাজ নাই।

স্থান করের দিজ সৈত্রবলের ক্রটি ব্ঝিতে পাইয়া সৈত্রবিভাগে মুসলমানসৈত্র সংরক্ষণের স্থানর বন্দোবস্ত করেন। উহাদিগকে জায়গীর প্রদান করেন, উহাদের উপাসনার নিমিত্ত মস্জিদ নির্মাণ করিয়া দেন এবং রাজ্যমধ্যে আদেশ প্রচার করেন যে, কেহ যেন মুসলমানদিগের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন না করে।

তিনি তাঁহার সংহাদনের প্রোভাগে অতি স্থসজ্জিত একটা কাঠপেটিকায় কোরাণসরিফ রাখিতেন, উদ্দেশ্র এই বে মুসলমানের। যেন তাঁহাদের ধর্মান্থসারে তাঁহার সমক্ষে

ক্রীরোপাসনা করিতে পারে। তিনি মুসলমানদিগের নিমিত্ত

সে সকল মসজিদ্ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, এখনও সেই সকল

মসজিদের ভগাবশেষ হাম্পা বা হস্তিনাবতী নগরীতে দেখিতে

পাওয়া যায়। কেবল দেবরায় বলিয়া নয়, বিভানগরের রায়বংশ

ধর্মত সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তাঁহাদের বিপুল রাজ্যে হিন্দুমুসলমান ও জৈন প্রভৃতি বহল লোক বাস করিত। ইহাঁরা

প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়েরই যথেষ্ট মান্ত করিতেন, সকল ধর্মেরই

মর্যাদা সংরক্ষণ করিতেন। দেবরায় (২য়) রাজনীতিতে

অধিকতর স্পপ্তিত ছিলেন।

পারশুদুত আবহুল রজাকের লিখিত বিবরণীতে জানা যায় যে, দেবরায়ের ভ্রাতা, দেবরায় ও তাহার দলবলকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনলাভের শিমিত্ত গোপনে গোপনে অতি কদর্য্য অভিসৃদ্ধি করিয়াছিল। ভোজের নিমন্ত্রণবাপদেশে দেবরায়ের এই চুষ্ট ভ্রাতা দেবরায়ের অনেক সভাসদকে নিহত করিয়া অবশেষে দেবরাশ্বকেও ছলনা করিয়া নিমন্ত্রণালয়ে লইয়া যাইয়া নিহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দেবরায় মনে স্বভাবত:ই ভ্রাতার হুষ্ট টেষ্টার কথা উদিত হইল। হুরু ও এই স্থানেই তাঁহাকে তুরবারি প্রহারে জর্জারিত করিল, তিনি মৃতের স্থায় পড়িয়া ধ্রহিলেন। তাঁহার হুষ্ট ভ্রাতা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া চলিয়া/ গেল, কিন্তু ভগবানের কুপায় তিনি রক্ষা পাইয়া পরিশেষে তুষ্ট ভ্রতিটাকে সমূচিত শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। আবহুল রজাক স্বয়ং িভানগরে গিয়াছিলেন। আবহুল রজাক আরও বলেন, ১৪৪০ এপ্রান্দের শেষার্দ্ধে দেবরায়ের উজীর দাননায়ক গুলবর্গ আক্রমণ করেন। এই ঘটনার সহিত ফেরিস্তা-লিথিত ঘটনার সামঞ্জ দৃষ্ট হয়। আবহুল রজাক বলেন, দেবরায়ের ভ্রাতার হুষ্ট্র চেষ্টায় বিভানগরে যে হুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, আলাউদ্দীন সে সংবাদ পাইয়াছিলেন। এই অবদরে দেবরায়কে নির্য্যাতিত করা স্থবিধাজনক মনে করিয়া তিনি বাকী কর চাহিয়া পাঠান। দেবরায় ইহাতে উত্তেজিত হন। উভয়ের সীমান্তে এই ঘটনায় তুমুল সংথাম ঘটে। আবহুল রজাক বলেন, দান নায়ক গুল-বর্ণে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি বন্দী সহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফেরিন্তা বলেন, দেবরায় অনর্থক বান্ধণীশাজ্যের মুসলমান-দিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেম, তিনি তুঙ্গভটা পার হইয়া মুদ্রা-লের তুর্গ অধিকার করেন, রায়চুড় প্রভৃতি স্থান দখল করার জন্ম পুত্রদিগকে প্রেরণ করেন। তাঁহার সৈন্সগণ বিজাপুর আক্রমণ করেন। দেবরায়ের সৈত্রগণ এই সকল স্থানের অবস্থা শোচনীয় করিয়া ফেলিয়াছিল। অপরপ্রীক্ষে আলাউদ্দীন এই সংবাদ পাইয়া তেলিম্বনা, দৌলতাবাদ ও বেরার হইতে সৈত্য সংগ্রহ করিয়া অচিরে আন্ধানানে প্রেরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার অশ্বারোহী সৈল্পের সংখ্যা ৫০,০০০ এবং পদাতিক ৬০,০০০ সংখ্যায় পরিণত হইয়াছিল। এই সময়ে হই মাসের মধ্যে তিনটী তুমুল যুদ্ধ হয়—এই যুদ্ধে উভয়পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল—হিন্দুরা প্রথমে জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্ত অবশেষে খান জমানের আঘাতে দেবরায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণ পরিত্যাগ করেন। এই শোচনীয় ব্যাপারে হিন্দুগণ রণভঙ্গ দিয়া মুদ্গলের ছর্মে পলায়ন করেন। অবশেষে দেবরায় সন্ধি করিয়া এই বিবাদের অবসান করেন।

অধুনা অনেকগুলি শাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
তাহাতে জানা যায় য়ে, বীরপ্রতাপ দেবরায় মহারায় ভারতবর্ষের
দক্ষিণপ্রাস্ত পর্যান্ত পরীয় শালনপ্রভাব পরিচালন করিয়াছিলেন।
মত্রা জেলায় তিরুমলয় প্রভৃতি স্থানেও দেবরায়ের দেবকীর্ত্তির
চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। দেবরায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য, ভারতের
দক্ষিণ প্রান্ত ও পূর্ব্বোপকৃল পর্যান্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে বিভানগরের সম্ভার অনেক পরিমাণে
বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—মুসলমানদিগকে সাময়িক কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াইনি সৈত্রবল বৃদ্ধি করেন। দেবরায়ের সময়ে রাজস্ব অত্যন্ত
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। "গজবেণ্টকর" নামে ইনি একটী বিশিষ্ট
উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিজে অসামান্ত বীর ছিলেন
অথচ ইহার হলয়ের বথেপ্ট দয়া ছিল। উত্তরে তেলিঙ্কনা এবং
দক্ষিণে তাঞ্জোর পর্যান্ত বিস্তৃত ভূতাগে ইনি স্বয়ং পরিভ্রমণ
করিয়া দেশের অবস্থা অবগত হইতেন।

ফেরিস্তায় লিখিত হইয়াছে, আলাউদ্দীন্ দেবরায়ের নিকট
বাকী কর চাহিয়াছিলেন। দেবরায়ের নিকট কর চাহিবার
আলাউদ্দীনের কি অধিকার ছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা ভার।
বর্তুমান ঐতিহাসিকগণ ফেরিস্তার এই উক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন
করিতে পারেন নাই। ফলতঃ ক্লফানদীর সীমা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যান্ত বাঁহাদের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত,
তাঁহারা আলাউদ্দীনের করদ রাজা বলিয়া স্বীকার করিবেন, ইহা
সম্ভবপর নহে। তবে মুদ্ধবিগ্রহে পরাজয়ে সদ্দি উপলক্ষে
কিঞ্চিৎ অর্থদান করা অসম্ভব নহে। দেবরায় মল্লিকার্জুন ও
বিরূপাক্ষ এই চুই পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

দিতীয় দেবরায়ের মূক্যুর পর কে বিত্যানগরের সিংহাসনে সমার্ক্ত হয়েন, ইহা লইয়া প্রাচীন ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মিনার্জ্ব। যথেষ্ট মত ভেদ আছে। কিন্তু অধুনা যে সকল তামশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ২০ থানি শিলালিপিতে অবিসংবাদিত ভাবে লিখিত হইয়াছে যে দেবরায়ের মৃত্যুর পরে

>৪৪৬ युष्टीत्म ज्मीय পूज मलिकार्ज्जून निःशामनाधिकार श्रेया ১৪৬৫ शृष्टीक পर्धाष्ठ ताकागामन करत्रन। मलिकार्क्कृन विविध নামে অভিহিত হইতেন—ইম্মাড়ি বৌদ্ধ দেবরায়.ইমাড়ি দেবরায়, ইমাড়ি দেবরায়, বীর প্রতাপ দেবরায়। শ্রীশৈলে যে মল্লিকা-ৰ্জুন দেব আছেন, তাঁহার নাম অনুসারেই ইহাঁর নামকরণ হয়। মিম্মানা দণ্ডনায়ক ইঁহার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইনি লোকান্ত্র-রক্ত রাজা ছিলেন। ১৪৬৪ খুষ্টাব্দে ইহঁার একটা পুত্র জন্ম। এই পুত্রের সম্বন্ধে সবিশেষ কিছুই জানা যায় না। মল্লিকার্জুন স্বধর্মনিরত ছিলেন, ইহার দানও যথেষ্ট ছিল। वः भावनी एक मिलकार्ब्युतन इरल तामहत्त्र तारात नाम पृष्टे हय । সম্ভবতঃ রামচন্দ্র রায় এই মল্লিকার্চ্জুনেরই নামান্তর। দ্বিতীয় দেবরায় তই স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী পল্লবাদেবীর গর্ভে মল্লিকার্জ্জন জন্মগ্রহণ করেন। অপরা স্ত্রী সিংহলাদেবীর গর্ভে বিরূপাক্ষের জন্ম। মল্লিকার্জ্জনের পর-লোকের পর ১৪৬৯ হইতে ১৪৭৮ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বিরূপাক্ষ বিভা-নগরের শাসনভার গ্রহণ করেন। অধুনা এ সম্বন্ধে বার্থানি শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। মল্লিকার্জ্জন ও বিরূপাক্ষের রাজ্যশাসন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ঘটনা সবিশেষ জানা যায় না। –ইহারা কি কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহাদের সময়ে প্রজাদের অবস্থাই বা কেমন ছিল, ইহাদের শক্তিই বা কি পরি-মাণে চালিত হইত, ইঁহাদের অধীন কোন কোন রাজগুবর্গ প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন, কিরপেই বা ইহাদের মৃত্যু ঘটিল এবং কিরূপেই বা ইহাদের বংশের পরিবর্ত্তে নৃতন লোক সহসা রাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করিল, সেই সকল ঘটনা কালের অন্ধকারগর্ভে বিলীন হইয়াছে। এথনও সেই সকল ঘটনার উপর কোনও প্রকার ঐতিহাসিক আলোকরেখা নিপতিত হয় নাই। ১৪৬২ খুষ্টাব্দে মহম্মদশাহ বাহ্মণী বেলগাঁও কাড়িয়া লইলেও বিরূপাক্ষ দক্ষিণদিকে মসলিপত্তনে স্বরাজ্য-বিস্তার এবং যুস্কৃষ্ণাদিলশাহকে বান্ধণীরাজ্যের বিরুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন।

একখানি শিলালিপিতে স্পষ্ট লিখিত আছে, মহারাজাধিরাজ রাজা পরমেশ্বর শ্রীবীরপ্রতাপ বিরূপাক্ষ মহারায়ের শাসন
সমরে রাজামধ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত ছিল। এই সময়ে
রাজমন্ত্রী নায়ক অমরনায়ক সমাটের আদেশে অগ্রহার
অমৃতান্তপুরে প্রসন্ধকেশব দেবমন্দিরের নিকট একটি গোপুর
নির্মাণ করিয়াছিলেন। ১৪৭৮ খুষ্টাব্দে এই শিলালিপি লিখিত
হয়। এইরূপ আরও কয়েকখানি শিলালিপি ছারা জানা যায়
যে, বিরূপাক্ষ রায় : ৪৭৮ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজাশাসন করেন।
বিরূপাক্ষই সক্ষমবংশীয় নূপতিগণের শেষ রাজা। অতঃপর

অপর একজন প্রভাবশালী পুরুষ বিভানগরের রাজসিংহাসন স্বীয় বলে অধিকার করেন।

এতক্ষণ আমরা বিভানগরের যে সঙ্গম-রাজবংশের ভূপতিদের
নাম ও শাসনের কথা উল্লেখ করিলাম, ইহারা কোন্ বংশসম্ভূত,
সঙ্গমরাজবংশের ইহা লইরা অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ
উৎপত্তি বলেন, ইঁহারা দেবগিরির যাদববংশ-সম্ভূত,
অপর কাহারও মত এই যে, বনবাসীর কদম্বংশ হইতেই ইইারা
উৎপন্ন। আবার এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলেন, মহিস্তরের
হোয়শাল বল্লালবংশেই এই বংশের উৎপত্তি। আবার আর এক
সম্প্রদায় এক অভূত আখ্যান দারা ইহাদের বংশবিনির্ণয় করিয়া
রাখিয়াছেন। ইহারা বলেন, বরঙ্গল রাজাদের মেষপালকের
অধ্যক্ষর আনগুণ্ডী গ্রাম হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঘাইবার
সময়ে মাধবাচার্যের অনুগ্রহদৃষ্টি লাভ করেন। তিনি স্বীয়
নামে বিভানগর সংস্থাপন করিয়া হক্ক বা হরিহরকে বিভানগরের
সিংহাসনে অভিষক্তি করেন। কিন্তু অধুমা যে একখান
শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যাদববংশ
হইতেই সঙ্গমরাজবংশ প্রাতৃভূতি।

## নরসিংহ রাজবংশ।

বিরূপাক্ষের মৃত্যুর পর সলুব নরসিংহ (বিভানগরের সিংহাসনাধিরত হন। এই নরসিংহের সহিত সঙ্গমাজাজবংশের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। নরসিংহ স্বীয় প্রতাপে অনেধিকার ন্তলে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া বিচ্ছানগরের রাজাসিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিকগণ নরসিংহের পূর্ব্বপারুষদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। নরসিংহের পিতামহের নামা তিম্ম. ইহার পত্নীর নাম দেবকী, পুত্রের নাম ঈধর। নরসিংহ স্বিধরের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম বুকামা। নরসিংহের इंटेंगे नाम व्याष्ट्— এक लाग नात्रम, व्यापत नाम ने दिल्म व्यवनीनान। हैरात हरे ही-अथमा हीत नाम जिलाकीए भी. অপরার নাম নাগলদেবী বা নাগাম্বিকা। কেহ কেহ বলেন নাগাম্বিকা নৰ্ত্তকী ছিলেন। ১৪৭৯ খুষ্টাব্দ হইতে ১৪৮৭ খুষ্টাব্দ প্রান্ত নরসিংহ রাজাভোগ করেন। অতঃপর তাঁহার প্রথম পুত্র বীর নরসিংহেক্র ১৪৮৭ হইতে ১৫০৮ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত বিজ্ঞা-নগরের সিংহাসনাধিরত ছিলেন। ইঁহার সেনানায়ক রামরাজ কণুলৈ যাইয়া তত্ততা হুৰ্গাধ্যক্ষ যুম্ফ আদিল সেবোয়কে সমরে পরাভত ও তুর্গ অধিকার করিয়া লম্কররূপে (জায়গীরদার ) কার্য্য করিতে থাকেন। এই সময়ে বীরনরসিংহেক্রের বৈমাত্রের ভাতা ক্লফদেবরায় তাঁহার মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ক্লফদেব রায়ের অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তেলুগুভাষার ক্ষফদেৰের প্রশংসাস্ট্রক বহুল কবিতা আছে। ই হার একটা কবিতায়

काना यात्र, ১৪৬৫ थृष्टीत्म कृष्ण्यत्व त्रात्रानुत कना रत्र। विष्ठा-নগরের রাজাদের ইতিহাসে এই ক্লফদেব রাম্বের নাম অতি স্থপ্রসিদ্ধ। ইনি ১৫০৯ খুষ্টাব্দ হইতে ১৫৩০ খন্ত্ৰীন্দ পৰ্যান্ত প্ৰবল পরাক্ৰমে ও বিশাল প্ৰভাবে রাজ্য শাসন করেন। ইঁহার শাসন সময়ে বিভানগরের সমৃদ্ধি বিপুল পরিমাণে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণদেব উত্তরে কটক পর্যান্ত স্বীয় বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। ইনি উড়িয়ার স্থবিখাত বৈষ্ণব রাজা প্রতাপরুদ্র দেবের কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫১৬ খুপ্টাব্দে উড়িষ্যারাজের সহিত ইহার যে সন্ধি হয়, তাহাতে উডিয়ারাজ্যের দক্ষিণসীমা কোন্দাপল্লী বিজয়নগরের উত্তরসীমা-রূপে বিনির্দ্দিষ্ট হয়। ইনি প্রথমতঃ দ্রাৰিডদেশ স্বীয় শাসনায়ত্ত করিয়া লন। মহিস্থরের উমাতুরের গঙ্গরাজ ইহার নিকট বশুতা স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে তিনি শিবসমুদ্রের হুর্গ এবং শ্রীরঙ্গপট্টন অধিকার করেন। ইহার পরে সমগ্র মহিস্তর তাঁহার শাসনায়ত্ত হইয়া পড়ে। ১৫১৩ খুগ্রাব্দে তিনি নেলোরের উদয়-গিরি প্রদেশে স্বীয় প্রভূত্ব স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি ক্ষত্থামী বিগ্রহ আনিয়া বিভানগরে স্থাপন করেন। ১৫১৫ খৃষ্ট্রারে ইঁহার সেনানায়ক তিম্ম: অরম্র গ্রুপতি শাসন-কর্ত্তার অধিক্বত কোগুবীড় হুর্গ অধিকার করেন। ইহার পরে তির্মন দক্ষিণ অঞ্চলের অনেকগুলি হুর্গ অধিকার করিয়া-ছিলের। এই সময়ে সমগ্র পূর্ব্ব উপকূল তাঁহার শাক্ষনাধীন হয়। ∤ ১৫১৬ খুষ্টাব্দে তিনি কৃষ্ণানদীর উত্তর অঞ্চলে নিজের শাসন প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫১৮ খুঃ অবেদ ইনি যে অনুশাসন লিখিঝা দেবোত্তর সম্পত্তি বন্দোবস্ত করেন, তাহা পঞ্রীতালুকের পেদ্যকাকনী গ্রামে বীরভদ্রদেবের মন্দিরে বাপ্ট্লা নগরে এবং বিজয়বাড়ার কনকত্নার মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। ১৫২৯ খুষ্টাব্দে ইনি নরসিংহমূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়া তৎসেবার সবিশেষ বন্দোবস্ত করেন।

কৃষ্ণদেবরায় পশ্চিমে কৃষ্ণা, উত্তরে শ্রীশেল, পূর্বে কোণ্ডবীড়া, দক্ষিণে তঞ্জাপুর ও মথুরা পর্যান্ত স্বীয় রাজ্য বিভার
করিয়াছিলেন। তাঁহারই শাসন সময়ে মথুরায় নায়ক-রাজ্য
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কৃষ্ণদেব সংস্কৃত ও তৈলঙ্গ ভাষার উন্নতিসাধনে বছ চেপ্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় অপ্ত দিগ্রাজ্ব
পশ্তিত থাকিতেন। কৃষ্ণদেব একদিকে যেমন বীর ছিলেন, অপর
দিকে তাঁহার ভারবদ্ধতি ও যথেপ্ত ছিল। মহারাজ প্রতাপকৃদ্র
ভাহাকে বৈষ্ণব জানিয়া স্বীয় ক্লা চিন্নাকে তাঁহার করে সমর্পন
করিয়াছিলেন। এতয়াতীত তাঁহার আরও একটী স্ত্রী ছিলেন।
চিন্নাদেবীর এক ক্লা জয়েয়। কৃষ্ণদেব ১৫০০ খুটাক্বে পরলোকে
গমন করেন। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার প্রস্তানাদি ছিল না।

কৃষ্ণদেব রায়ালুর মৃত্যুর পরে অচ্যুতেন্দ্র রায়ালু বিজয়নগরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৫৩০ হইতে ১৫৪২ খুষ্টাৰ পর্যান্ত ইনি রাজত্ব করেন। অচ্যুত রায় ও ক্লফদেব রায়কে লইয়া অভুত মতদ্বৈধ দৃষ্ঠ হয়। একথানি তাম্রণাসনে জানা গিয়াছে, অচ্যত রায় কৃষ্ণদেব রায়ের বৈমাত্রেয় লাতা। কৃষ্ণ-দেবের পিতা নরসিংহ ওবম্বিকা নামী আরও একটী স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে নরসিংহের যে সস্তান হয়. তাঁহারই নাম অচ্যত বা অচ্যতেক্ত। কৃষ্ণদেৰ নি:সন্তান ছিলেন। ত আবার আর হুইথানি শিলালিপিতে দেখা যায়,অচ্যতেক্র কৃষ্ণদেবের পুত্র। ১৫৩৮ খৃষ্টা<del>কে</del> অচ্যুতেন্দ্র কোণ্ডবীড় তালুকে গোপাল স্বামীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহা জানা যায়। অচ্যতেক্ত অতীব ধার্ম্মিক ছিলেন। অচ্যুত তদীয় পূর্ব্বপুরুষ রুষ্ণদেব রায়ালুর স্থায় দেবমন্দিরনির্মাণ, দেবতাপ্রতিষ্ঠা, ব্রাহ্মণদিগকে ব্রুক্ষোত্তর দান প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যে যথেষ্ঠ অর্থবায় করিয়া গিয়াছেন। তিনি তিনবেল্লী নগরে স্বীয় আধিপতা বিস্তার এবং কার্গুলে তুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অচ্যুতের মৃত্যুর পর সদাশিব রায়ালু তাঁহার উত্তরাধিকারিত্বস্থতে বিজয়নগরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সদাশিব রায় সদাশিবের শৈশবকালে অচ্যুতের মৃত্যু হয়। অচ্যুতের সহিত সদাশিবের কি সম্বন্ধ এ প্রশ্নেও যথেষ্ট গোল-যোগ দেখিতে পাওয়া যায়। কাঞ্চীনগরের একথানি প্রাচীন লিপিতে জানা যায়, বরদাদেবীনামে অচ্যুতের এক পত্নী ছিলেন। এই স্ত্রীর গর্ভে বেস্কটান্তি নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই বেক্ষটান্তি অল্লকাল রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সদাশিব নামক উহাদের এক জন আত্মীয় রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। সদাশিব রঙ্গরায়ের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম তিল্মান্থা দেবী। হাসন নামক স্থানে যে প্রাচীন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তদ্ষ্টে মিঃ রাইস সিন্ধান্ত করিয়াছেন যে সদাশিব অচ্যুতের পুত্র।

যাহাহউক সদাশিব বতদিন উপযুক্ত বয়োপ্রাপ্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার মন্ত্রিগণ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সকল মন্ত্রীদের মধ্যে রামরায় সর্ব্ব প্রধান ছিলেন।
রামরায়কে লোকে রামরাজা বলিয়াও অভিহিত করিত।
রামরায় সদাশিবকে সর্বাদা নজরবদ্দী রাখিয়া আপন কার্য্য
উদ্ধার করিতেন। ইহাতে সদাশিবের মাতৃল ও অক্তাক্ত সচিবগণ রামরায়ের বিরুদ্ধে বড়্যন্ত করিতে আরম্ভ করেন। রাম
রাজা বিপদ্ দেখিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই অবসরে
সদাশিবের মাতুল তিম্মরাজ স্বয়ং শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ
করেন। কিন্তু তাঁহার লোইশাসনে প্রজারা অতি জ্লাদিনের

মধ্যেই প্রপীড়িত হইরা উঠে। ইহা দেখিরা সামস্তরাজগণ তাঁহাকে নির্যাতিত করিতে উত্যোগ করেন। রাজমাতৃল এই সমরে বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহের সাহায্য গ্রহণ করেন। মুদলমানদিগের প্রাহর্ভাব দেখিরা সামস্তরাজগণ কির্দদিন অবনত মস্তকে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু মুদলমানগণ চলিয়া গেলেই সামস্তরাজগণ রাজমাতৃলকে প্রাসাদ মধ্যে অবক্দম করেন। রাজমাতৃল হঃথ কন্ত সহ্ম করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া নিস্তার পাইলেন। এই ঘটনার পরে রামরাজ আবার সদাশিবের নামে বিজয়নগরের শাসনপরিচালন কার্য্য করিতে লাগিলেন।

সদাশিব নাম মাত্র রাজা ছিলেন। ফলতঃ রামরাজই প্রকৃত রাজা। সদাশিবের পরেই নরসিংহ-রাজবংশের নাম রামরাজ অন্তর্হিত হয়। অতঃপর রামরাজের বংশ বিজয়নগরের রাজবংশের ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। এই রামরাজের মন্ত্রী ছিলেন। তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইরাছে। রামরাজের পিতামহ রামরাজ নামেও অভিহিত হইতেন। ইহার পুত্রের নাম শ্রীরঙ্গ। শ্রীরঙ্গের আরও একটা নাম ছিল—শ্রীরঙ্গ রাম নূপতি, শ্রীরঙ্গও মন্ত্রী ছিলেন। ইনি তিরুমল বা তিরুমলাদ্বিকা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার তিন পুত্র হয়—ক্যোঠের নাম রামরাজ—ইনিই প্রথমে ইহাদের বংশের কার্য্য মন্ত্রিত্ব পানের প্রসাদে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার অপর ত্রই ল্রাতা ছিলেন—এক জনের নাম তিন্ধ বা তিরুমল—অপর নাম বেঙ্কট বা বেঙ্কটাদ্রি। তিন্ম বা তিরুমলের কথা পরে বলা হইবে।

রামরাজ আদিল শাহের সহিত ঘটনাক্রমে একবার সন্ধি করেন। কিন্তু সময় ও স্থবিধা বৃঝিয়া সহসা সে সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আদিলশাহীদের অধিকৃত রাজ্যের কিয়দংশ স্থীয় অধি-কারের সামিল করেন। কিন্তু ইহার পরিণাম বিষময় হইয়া উঠে। আলীআদিল শাহ গোলকুণ্ডা, আহ্মদনগর ও বিদর্ভ রাজাদের সহিত সন্মিলিত হইয়া রামরায়ের বিরুদ্ধে তালিকোটে আসিয়া সমবেত হন। ইহারা একত্র ক্ষণা নদী পার হইয়া দশ মাইল দূরে রামরাজের সৈশ্রুদিগকে আক্রমণ করেন। সমবেত শক্তির প্রবল আক্রমণেও স্থচতুর রামরায় অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবশেষে নিরূপায় দেখিয়া পলা-রনের উত্যোগ করিলে মুসলমান সেনারা তাঁহার অনুসরণ করিল। বাহকেরা পালী ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তিনি বন্দী হইয়া আদিল শাহের সন্মুথে আনীত হইলেন। আদিল শাহ তাঁহার মুণ্ড ছেদন করিলেন। ১৫৩০ খুণ্ডান্দে তালিকোটায় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। এদিকে মুসলমান সেনা বিদ্যানগরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই সদাশিব রায়ালু পেলকোণ্ডায় পলায়ন করেন। ১৫৭০ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রামরায়ের পতন সম্বন্ধে আরও একটা বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কৈশর ফ্রেডারিক নামক জনৈক পর্যাটক তালিকোটার যুদ্ধের ছই বৎসর আগে ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন। তিনি লিথিয়াছেন, রামরাজের সেনার মধ্যে ছইটা মুসলমান সেনা-নায়কের বিশাস্থাতকতাতেই রামরায় পরাস্ত হইয়াছিলেন।

যে কারণেই রামরায়ের পতন হউক. কিন্তু তাঁহার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই স্থবিশাল বিম্মানগর বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ উপস্থিত বিদ্যানগর বাংস হয়। রামরায়ের হত্যাসংবাদ প্রচারিত হইলে পর হিন্দুসৈন্তগণ চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে, হিন্দু রাজ্বভাবর্গ নিরতিশয় ভীত হন, কেহ কেহ বা পরাক্রমশালী মুদলমান শাদনকর্ত্তাদের সহিত যোগদান করেন। ১৫৬৫ খুষ্টাব্দে মুসলমানেরা স্বকীয় প্রতাপে, বিদ্রোহী হিন্দুগণের সাহায্যে এবং হিন্দুরাজের বিখাস্ঘাতক মুসলমান সৈত্তদের সহায়তায় বিছা-নগর আক্রমণ আরম্ভ করে। এই সময়ে যদিও বিতানগরের পরিধি ৬০ মাইল হইতে ক্ষীণতর হইতে হইতে ২৭ মাইলে পরিণত হইয়াছিল, তথাপি ইহার রাজপথ, উত্থান, রাজ-প্রাসাদ, দেবমন্দির, নগর, হর্ম্মাদি পাথবর্ত্তী অস্তান্ত রাজন্ত-বর্গের রাজধানী অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। যবন-সেনারা ক্রমাগত অবাধে ও নির্বিবাদে দশ মাস কাল আক্রমণ ও লুর্গন করিয়া বিদ্যানগরের সমস্ত শোভাসম্পদ্ ও বিপুল देवज्व এकवारत विश्वन्त कतिहा ममुद्धिभागी स्मोन्नर्ग्रमह विमा-নগরকে একবার্বে শ্রশানে পরিণত করিয়া ফেলিল, দেবালয় চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া দিয়া দেব বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, রাজপ্রাসাদ ভঙ্গ করিয়া ধনরত্নাদি লুগ্ঠন করিল, হাটবাজার ভাঙ্গিয়া গেল, অধিবাসীরা স্ত্রী পুত্র লইয়া মানপ্রাণ রক্ষণার্থ পলাইয়া গেল।

সিউএল্ বলেন, অতঃপর শ্রীরঙ্গের দিতীয় পুত্র তিরুমল
১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু
মিঃ সিউএলের প্রদন্ত বংশবল্লীতে দেখা যায় রামরাজের হুই পুত্র
ছিলেন, জ্যেষ্টের নাম ক্বফরাজ ও কনিষ্টের নাম তিরুমল রায়।
অপরাপর রাজগণ
পন করেন। তাঁহার সন্তান ছিল না। রামরাজের পুত্র বিভ্যমান থাকিতে তাঁহার কনিষ্ঠ কি প্রকারে রাজ্যলাভ করিলেন তাহার হেতুর উল্লেখ নাই। তিরুমলের চারি
পত্নী ছিলেন যথা—(১) দেঙ্গলম্বা, (২) রাঘবাম্বা, (৩) পদবেদ্বা ও
(৪) ক্বফবাদ্বা। তিরুমল ১৫৬৭ খুষ্টাব্দে পেরকোণ্ডার রাজধানী
প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার তিন্ পুত্র (২) শ্রীরঙ্গ ওরফে বিশাশী,
(২) তিরুমলদের ওরফে শ্রীদের ও (৩) বেস্কটগতি।

নাম

শীরক্ষের শাসনকাল ১৫৭৪ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত।
তিরুমলদেব কয়েকমাস রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর ১৫৮৫
খৃষ্টাব্দের শেষার্দ্ধ হইতে ১৬১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত বেক্ষটপতি রাজ্যশাসন করেন। বিজ্ঞানগরের রাজাদের ভাগ্যলক্ষ্মীর চাঞ্চল্যের
সঙ্গে সঙ্গে রাজধানীর স্থানেরও যথেষ্ঠ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে
আরম্ভ হয়। বেক্ষটপতি পেরকোণ্ডা হইতে চক্রগিরিতে
রাজধানী স্থাপন করেন। বেক্ষটপতির পরে নিম্নলিখিত
নুপতিগণ বিজয়নগরের রাজা বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

| <b>नाम</b> ः १८३० सङ्क्र     | ;    | * | ्र शृष्ट्रीय |
|------------------------------|------|---|--------------|
| শ্রীরঙ্গ (২য়)               |      |   | 110 3679     |
| রাম 💮 🚈 🚉 🖰 🐪                | *: { |   | 5650>655     |
| শ্রীরঙ্গ (৩য়) ও বেঙ্কটাপ্লা |      |   | 1.5 Th. 5520 |
| রাম ও বেঙ্কটপতি              |      |   | >459->404    |
| শ্রীরঙ্গ ( ৪র্থ )            | 577  |   | >+>+->+      |

এই সকল নৃপতির নাম ও রাজত্বের সময় খুব যথার্থ বিলিয়া
মনে করা যায় না। কিন্তু শ্রীরঙ্গের রাজত্বকাল ১৬৩৯ খুষ্টাব্দের
পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যেহেতু
এই শ্রীরঙ্গই ১৬৩৯ খুষ্টাব্দে ইংরাজদিগকে মান্দ্রাজের বন্দর প্রদান
করেন। অতঃপর আমরা আর একরূপ রাজবংশ পাই যথাঃ—

| <b>এ</b> রঙ্গ সামার বিশ্বস্থার স্থান স্থান স্থান | >666- | ->%9b             |  |  |  |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------|--|--|--|
| বেঙ্কটপত্তি                                      | 2696- | ->6bo             |  |  |  |
| ত্রীরঙ্গ কি বুল বি ক্রিয়াল                      |       | ১৬৯২              |  |  |  |
| বেক্ষট এক ১৯ ১ জন কেন্দ্ৰ চুক্ত ১৮               |       | 3900              |  |  |  |
| <b>এরক</b> ১০১০ ট্রন্থ ১০৫ট্রনের                 |       | 5956              |  |  |  |
| मशास्त्र । । ।                                   |       |                   |  |  |  |
| <b>ब्रीद्रम</b> स्वयं का जी प्रकार का प्र        |       |                   |  |  |  |
| (बक्रं                                           |       | ১৭৩২              |  |  |  |
| त्राम १ मुल्यास्त्र । यो संस्थान                 |       | 2902 (१)          |  |  |  |
| বেঙ্কটপতি স্কুল সংগ্ৰহণ                          |       | 3988              |  |  |  |
| * * 10000000                                     |       | * *               |  |  |  |
| বেষ্কটপতি 💮 🎋 💮 🔻                                | >92>- | - <b>&gt;</b> 9৯৩ |  |  |  |
| অপর গ্রন্থে অন্য প্রকার বিবরণ আছে যথাঃ—          |       |                   |  |  |  |
| ত্রীরঙ্গরায়ালু বিভাগ বিভাগ                      | >669- | ->ebe             |  |  |  |
| বেন্ধটপতি দেবরায়ালু                             |       |                   |  |  |  |
| <b>ठिकत्मव ताग्राम् (वस्ट्र ताज्यानी)</b>        |       |                   |  |  |  |
| রামদেব রায়ালু ব্যালাক ক্রিন্ত                   |       |                   |  |  |  |
| বেঙ্কট রায়াল                                    | 2602- | ->%89             |  |  |  |
| শ্রীরন্ধ রায়ানু                                 | >688- | ->668             |  |  |  |
|                                                  |       |                   |  |  |  |

এই এছে ইহার পরবর্ত্তী আর কোন শাসনকর্তার নাম লিখিত হয় নাই। মধুরার রাজা তিরুমলের ষড়যন্ত্রে কি প্রকারের বিজয়নগরের রাজা বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহার বিবরণ প্রদন্ত হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, তিরুমল নায়ক বিজয় নগরের রাজা নরসিংহের বিদ্যোহী হইয়া উঠেন। তখন বিদ্যানগরের রাজাদের রাজধানী বলুরে ছিল। জিঞ্জি, তঞ্জাব্র, মধুরা ও মহিত্রেরের রাজারা তখনও বিজয়নগরের রাজাকে কর প্রদান করিতেন। সময়ে সময়ে নানাবিধ উপঢ়োকন দিয়া রাজার সম্মান রক্ষা করিতেন। কিন্তু বিদ্রোহী তিরুমল বিজয়নগরের বশুতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নরসিংহ রায় তিরুমলকে শাসন করিবার নিমিত সৈত্র সংগ্রহ করেন। তিরুমল ইহা জানিতে পারিয়া জিঞ্জরাজ সহ সদ্ধি করেন।

তিরুমল অতি কুচক্রী ছিলেন। তিনি নরসিংহ রায়কে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত গোলকুণ্ডার স্থলতানের সহিত মন্ত্রণা করেন। নরসিংহ যথন মধুরায় তিরুমলকে আক্রমণ করিতে যান, গোলকুগুর স্থলতান স্থযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ নরসিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন। নরসিংহ বীরপুরুষ, তিনি তিরুমলকে শাসন করিয়া সৈভসহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও আত-তায়ী প্রলতানকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা দিয়া স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু পরবৎসর স্থলতান অধিক সংখ্যক সৈত্যসহ আসিয়া নরসিংহকে পরাস্ত করিলেন। নরসিংহ অপ্রতিভ হইয়া দক্ষিণদেশের নায়কগণের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে ক্বতকার্য্য না হওয়ায় ১ বৎসর চারিমাস কাল তঞ্জাবুরের উত্তরে জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। এই সময়ে তাঁহার অমাত্য ও সৈত্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । নরসিংহ অতঃপর মহিস্কররাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে তিরুমল্ল নানাবিধ ঘটনায় নিপতিত হইয়া মুসলমানদের বশুত। স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তিরুমলের নিবু দ্বিতায় বিনা রক্তপাতে মধুরা গোলকুণ্ডার স্থলতানের অধীন হইয়া পড়ে।

অতঃপর নরসিংহ মহিস্কর রাজ্য হইতে ভাগপেরীক্ষার্থ
স্থানেশ গমন করেন। তিনি আবার সৈম্প্রসংগ্রহ করিয়া
কয়েকটী প্রদেশ অধিকার করেন এবং গোলকুণ্ডার সেনানায়ককে সমরে পরাস্ত করিয়া আরও কয়েকটী প্রদেশের উদ্ধার
করেন। নরসিংহের পরাক্রমে দাক্ষিণাত্যে আবার হিন্দ্রাজ্যের অভ্যাদয়ের সম্ভাবনা হইয়া উঠে। কিন্ত ঈর্ষাপরায়ণ
তিকমলের হাইব্দিতে দেখিতে দেখিতে হিন্দুর আশাস্থ্য মেঘাছয়
হইয়া পড়িল। তিকমলের আমন্ত্রণে গোলকুণ্ডার স্কলতান
মহিস্করের সেনাপতির অনুপস্থিতিতে মহিস্কররাজ্য আক্রমণ

করিলেন। তাহার ফলে বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য চিরদিনের মত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। দৃশুতঃ তিরুমলই বিজয়নগর ধ্বংসের শেষ হেতু। ইহাতে খদেশ ও স্বজাতিদ্রোহী তিরুমলের ক্ষতি ভিন্ন কোনও লাভ হয় নাই। তিরুমল অতঃপর স্থলতান দ্বারা সবিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন।

মিঃ সিউএলের মতে বেঙ্কটপতির পরে অর্থাৎ ১৭৯৩ খুষ্টা-স্কের পরে তিরুমল রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮০১ খুষ্টান্দের ১২ই জুলাই তারিখে মিঃ মনরো দৌহিত্ৰবংশ গভমে ন্টের নিকট এক পত্র লিখিয়া আনগুণ্ডীর রাজাদের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন. আনগুণ্ডীর বর্তমান রাজা (১৮৫১ খুষ্টাব্দে) বিজয়নগরের রাজবংশের দৌহিত। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমানদের নিকট হইতে হরপণবল্লী ও চিত্তলত্র্প জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮০০ খুষ্টান্দের প্রারম্ভে ইহারা মোগলসমাট্কে ২০০০১ টাকা করস্বরূপ প্রদান করিতেন। ১৬৪৯ খুষ্টাব্দে এই স্থানদন্ত মরাঠা-দিগের অধীন হওয়ায় সানগুণীর রাজাকে দশহাজার টাকা এবং একহাজার পদাতী ও একশত অখারোহী সৈত্ত মহারাষ্ট্র-শাসনকর্ত্তাদিগকে প্রদান করিতে ইইত। ১৭৮৬ খুপ্তাবে টিপুস্থলতান এই জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন। রাজা তিরুমল নিজামের রাজ্যে প্লায়ন করেন এবং ১৭৯১ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত তিনি তথায় পলাতক অবস্থায় অবস্থান করেন। ১৭৯৯ খুপ্টান্দে তিনি আবার আন গুণ্ডী আক্রমণ করেন। ইনি ইংরাজদের বশুতা অস্বীকার করেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহাকে বাধ্য হইয়া আনগুণ্ডীর শাসনভার নিজামের হত্তে অর্পণ করিতে হয়। এই সময় হইতে রাজা তিরুমণ নিজামের বুতিভোগী হন। তিক্ষণ ১৮০১ খুঃ অঃ হইতে নিজামের বুত্তিপ্রাপ্ত হইয়া ১৮২৪ খঃ মানবলীলা সংবরণ করেন। তিরুমলের চুই পুত্র জনো। পিতার মৃত্যুর **পূ**র্বোই জােষ্ঠপুত্র একটা কন্সা রাশিয়া কালকবলে পতিত হন। কনিষ্ঠের নাম বীর বেঙ্কটপতি। বিবাহের পূর্বেই ই'হার মৃত্যু হয়। ইনি ১৮৩১ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত জীবিত ছিলেন। তিরুমলের পৌতীর গর্ভে তিরুমলদের নামক এক পুত্র এবং লক্ষ্মীদেবাম্মা নামে এক কন্সা জন্মে। তিরুমল পুত্র ও এক কন্যা। প্রথম পুত্র বেছটরাম রায় ২য় পুত্র ক্লয়-দেবরায়, পরে বেছমা নামী এক কন্তা, তৎপরে নরিশিংহ রাজার জন্ম হয়। নরসিংহ রাজার জন্মকাল ১৮৭০ খুষ্টান্দ, ইহার এক বৎসর পরে তদীয় সর্বাগ্রজ ও তাহার এক বৎসর পরেই তাহার দ্বিতীয় সহোদর ক্রফদেবরায়ের মৃত্যু হয়। বেক্ষটরাম-রায় হুইটী ক্সাসস্থান রাখিয়া পরলোকগামী হইয়াছেন।

বিদ্যানগরের সমৃদ্ধি।

প্রসন্নসলিলা তুক্ষভ্রা নদীর দক্ষিণতটে সেই মহাসমৃদ্ধিশালী হিল্বাজকীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ বিভানগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও বিরাজমান রহিয়া বিভানগরের প্রাচীন গৌরবমহিমা উদ্বোষিত করিতেছে। শ্রীমিদিভারণামূনির সময় হইতেই বিভানগরের বিপুল বৈভবের স্ত্রপাত হয়। সেই শুভ সময় হইতেই এই বিশালসামাজ্যের পরিমাণ, অর্থগৌরব ও রাজবৈভব দিন দিন প্রবর্ধিত হইতে থাকে। বিভানগরের বিশাল বৈভবের কথা শুনিয়া পারশু ও যুরোপ প্রভৃতি স্থানের বিদেশীয় পর্যাটকগণ এই বিশাল নগর সন্দর্শনার্থ আগমন করেন।

গগনভেদী গিরিমালার স্থায় স্থর্কিত স্থদু তুর্গমালা, কবি-কল্লিত ইন্দ্রপুরীবিনিন্দিত বৈভবশোভাময়ী বিপুল স্থুরুম্য রাজপ্রাসাদসমূহ, নগরবক্ষঃপ্রবাহিণী বছল জলপ্ৰবাহিকা, শঙ্খবন্টা কাঁসর প্রভৃতি মুখরিত শ্রীবিগ্রহগণ-অধ্যুষিত দেবমন্দির-বৃন্দ, অগণ্য শিক্ষার্থিসঙ্কুল বিভালয়সমূহ, বিবিধ কারুকার্য্যখচিত প্রতিহারীমণ্ডলাধিষ্ঠিত স্থােভিত বস্ত্রমণ্ডল, বিবিধদ্রব্য পরিপূর্ণ অগণ্য লোকমুথরিত পণ্যশালা, বিলাসিজনস্থ্যসেব্য সুরুম্য প্রমোদভবন, চিরহরিৎশোভাময় লতামগুপ, বিবিধ কুস্কুমরাজি-রাজিত মধুকরকরম্বিত মনোহর পুষ্পোত্থান, কমলকুমুদকহলার-পূর্ণ সরোবর, সোধশ্রেণী মধ্যবর্তী সরল ও স্থুদীর্ঘ রাজপথ, হস্তিশালা, অথশালা, গ্রামাবাস, ফলভারে অবনত ফলোডান, মন্ত্রভবন, সভামগুপ, ধর্মাধিকরণ প্রভৃতি বিবিধ নাগরীয় বৈভবে বিভানগর কোনও সময়ে জগতের প্রধানতম নগরের শ্রেণীভক্ত হইয়াছিল। কুষ্ণদেব রায়ালুর শাসন সময়ে বিভানগরের সমৃদ্ধি অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই সময়ে বসবপত্তনম হইতে নাগনপুর পর্যান্ত বিভানগর সহর বিস্তৃত হইয়াছিল। দৈর্ঘ্যে ১৪ মাইল এবং প্রাস্থে দশ মাইল, এই একশত চল্লিশ বর্গমাইল পরিমিত বিপুল ভূথণ্ডের উপর এই মহাবৈভবময় নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার সর্বত্রই ঘনলোকসন্নিবাস পরিলক্ষিত হইত। স্থুদুরদেশাগত বণিক্মগুলী, রাজপ্রতিনিধি ও রাজদুতগণ সর্ব্বদাই বিভানগরে আঁসিয়া স্বীয় সীয় কার্য্য পরিচালন করি-তেন। বিভানগরের শাসনকর্তাদের সমর্বিভাগ তৎকালে অভান্ত প্রকট লাভ করিয়াছিল। সেনাবিভাগে সহস্র সহস্র লোক অনবরত নিযুক্ত থাকিত, সমরসম্ভার দ্রব্য সত্তই লক্ষিত করিয়া রাথা হইত, কুস্তী, কসরত ও বিবিধপ্রকার ব্যায়াম-চর্চার অতীব স্থবন্দোধন্ত ছিল। বিদ্যানগরে এই সমরে যে দকল প্রভূত বঁলবান পালোয়ান পরিলক্ষিত হইত, ভারত-বর্ষের আর কোথাও সেইরূপ পালোয়ান দৃষ্ট হইত না। আবার অপরদিকে বিবিধ বিলাসজনক কলাবিদ্যারও যথেষ্ট চর্চা

হইয়াছিল। স্থগায়ক, নর্ত্তক ও নর্ত্তকীগণের তৌর্যাত্রিকে অগণ্য শারীরিক ও মানসিক কার্য্যে পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ চিত্তবিনোদন **করিবার স্থবিধা প্রাপ্ত হইতেন। এই সময়ে বিদ্যানগরে বিবিধ** শিরকার্য্যের উন্নতি সাধিত হয়, সহস্র সহস্র লোক শিরকার্য্যের উন্নতিসাধন করিয়া স্থথে স্বচ্ছলে স্বীয় জীবিক। নির্ব্বাহ করিত। স্থাপত্য কাৰ্য্যেও সহস্ৰ সহস্ৰ লোকের জীবনোপায় হইয়া উঠিয়াছিল। অগণ্য সৌধসমাকীর্ণ বিদ্যানগর কত সহস্র স্থপতির জীবিকা প্রদান করিত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। নিত্যব্যবহার্য্য অস্ত্র ও সমরান্ত্র নির্ম্মাণের নিমিত্ত বিভানগরের কর্মকারকুল সভতই সমাদৃত হইত, রাজকীয় সমাদরে ইহাদের ব্যবসায়ের যথেষ্ট উন্নতি এবং এই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বিলক্ষণ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বিত্যানগর হিন্দুরাজার রাজধানী বলিয়া এই নগরে পৌরোহিত্যো-পজীবী ব্রাহ্মণের সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক ছিল। তথন গৃহে গৃহে প্রায় প্রতাহ ব্রত্যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত। মন্দিরে মন্দিরে দেবপূজা, ভোগ ও আর্বিকের মঙ্গলবাতে বিভানগর নিরম্ভর মুথরিত হইত। আবার অপরদিকে ইঞ্জিনিয়ারগণ সততই পথ-ঘাট ও ভবনাদি পর্যাবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেন, নূতন নূতন ভবন নির্মাণ ও রাজপথাদির উন্নতিসাধনে চিত্তনিবেশ করিতেন। হস্তী ও অখাদিকে বিবিধ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শত শত লোক নিযুক্ত থাকিত। ইহারা সাধারণ ব্যবহার এবং সামরিক ব্যবহারের জন্ম হস্তী ও অশ্বাদির যথারীতি শিক্ষা দিত। রাজকবি, রাজপণ্ডিত, রাজসভার নর্ত্তকী 🐗 তদ্যতীত বিবিধ শিক্ষায় শিক্ষিত সহস্র সহস্র লোক, বিভানগরে নিরন্তর বসবাস নানা শ্রেণীর সম্রাস্ত, স্থশিক্ষিত, সদ্বংশজাত বিভানগরের সমুদ্ধি দিন দিন অধিকতরক্সপে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মিঃ আর্ সিউএল লিথিয়াছেন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খুষ্টান্দে বিজয়নগরে যে সকল য়ুরোপীয় পর্যাটক আসিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি স্পষ্টভাবে লিথিয়াছেন, "আয়তনে ও সমৃদ্ধিতে বিভানগর প্রকৃতই এক অতি প্রধান নগর। ধনগৌরবে ও বৈভবমহিমায় যুরোপের কোনও নগর বিভানগরের সমকক্ষ নহে।"

২। নিকলো (Nicolo) নামক একজন ইটালীর পর্যাটক ১৪২০ খুষ্টাব্দে বিভানগরে উপনীত হইয়াছিলেন। ইনি ইহাঁর ভ্রমণর্ত্তান্তে লিথিয়াছেন, "অলেষ সমৃদ্ধশালী বিভানগর পর্বতমালার অভেন্ন প্রাচীরের পার্যে অবস্থিত। এই নগরের পরিধিয় বিস্তার ৬০ মাইন। অভ্রভেনী প্রাচীরবেষ্টন পার্যবন্তী

পর্বতশ্রেণীর সহিত সন্মিলিত হইয়া এই বিশাল নগরটীকে স্থান্ট হর্নে পরিণত করিয়াছে। নবতি সহস্র রণফ্রন্মন যোদ্ধা নিরস্তর সমরসাজে স্থানজিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের অভাভ নূপতি অপেক্ষা বিভানগরের (Bizengelia) রাজার বৈভবপ্রভাব ও প্রতিপত্তি অত্যস্ত অধিক।"

৩। ১৪৪৩ খুষ্টাব্দে আবহুল রক্ষাক নামক একজন পারস্থ পর্যাটক বিভানগরে আসিরাছিলেন। তিনি অনেক রাজধানীর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি একস্থানে লিথিয়া-ছেন, "বিভানগরের রাজ্যে তিনশত বন্দর আছে। ইহার প্রত্যেকটা বন্দর কোনও অংশে কলিকাট বন্দর অপেকা কর নহে। বিভানগর রাজ্যের উত্তরপ্রাস্ত হইতে দক্ষিণপ্রাস্ত তিন-মাদের পথ। প্রতিদিন ২০ মাইল হিসাবে ভ্রমণ করিলে তিন মাদে অর্থাৎ ৯০ দিনে ১৮০০ মাইল পথ ভ্রমণ করা যায়।" কুমারিকা অন্তরীপ হইতে উড়িয়ার উত্তরদীমা পর্যান্ত অবশ্রুই ১৮০০ মাইল হইবে। কোনও সময়ে উড়িয়ার উত্তরপ্রান্ত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যান্ত বিপুল ভূভাগ বিভানগরের রাজার শাসনাধীন ছিল। ক্রফদেব রায়ালুর শাসনকালেও আমরা বিভানগর সামাজ্যের এইরূপ বিশাল বিস্তৃতির কথা শুনিতে পাই; স্কৃতরাং রজাকের উক্তি অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয় না।

আবহুল রজাক পারস্থের রাজদূত। বিভানগরাধিপতি তাঁহাকে অতীব আদরের সহিত স্বীয় রাজ্যে অভ্যর্থনা করিয়া-ছিলেন। আবহুল রজাক স্থানাস্তরে লিথিয়াছেন, "বিভানগরের ভূপতির ঐশ্বর্যাপ্রভাব প্রকৃতই অতুলা। ইহাঁর পর্বতপ্রমাণ সহস্রাধিক হন্তী দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইহার সৈত্ত-সংখ্যা এগার লক্ষ। সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ বৈভবশালী নূপতি আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিভানগরের ভায় সহর আমি আর কোথাও দেখি নাই। জগতে যে আর কোথাও এরূপ সহর আছে. আমি আর কখনও তাহা শুনি নাই। রাজধানীটী এরপভাবে নির্ম্মিত, দেখিলে বোধ হয় যেন সাতটী প্রাচীরে বেষ্টিত সাতটী হুর্গ, ক্রমবিগুস্তভাবে গঠিত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের নিকটে চারিটী বিপুল পণ্যশালা; উহাদের উপরে তোরণমঞ্চে হুই শ্রেণীতে মনোহর পণ্যবীথিকা। পণ্যশালাগুলি দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে অতি বিশাল। মণিকার-গণের নিকট বিক্রয়ার্থ যে সকল হীরা মরকত চুণী পালা ও মতি দেখিতে পাইলাম, আমি আর কোথাও সেইরূপ বছমূল্য মণি-মুক্তা দেখিতে পাই নাই। রাজধানীতে মস্থা পাথরে বাঁধা বহুসংখ্যক কাটা থাল দেথিয়া অত্যন্ত তপ্তিলাভ করিয়াছি। বিভানগরের লোকসংখ্যা প্রকৃতই অসংখ্য। শাসনকর্তার

প্রাসাদের সন্মুখে চাঁকশালা। ১২০০ প্রহরী দিবানিশি এখানে পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। আবহল রজাক বিভানগরের এক উৎসব স্বচক্ষে করিয়া তৎসম্বন্ধে অতি পরিক্ষুট ও সরস বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে বিভানগরের প্রশ্বগ্যসম্বন্ধে কতক আভাস পাওয়া যায়।

৪। নুনিজ (Nuniz) নামক একজন পর্ত্ত্বীজপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, মথন বিভানগরাধিপতি রায়চুড়ের যুদ্ধে মাত্রা করেন, তথন তাঁহার সঙ্গে ৭০৩০০০ পদাতি, ৩২৬০০ অশ্বারোহীসৈন্ত এবং ৫৬১ জন গজারোহীসৈত্ত ছিল। বিভানগরের রাজাধিরাজের বৈভবের কিঞ্চিৎ আভাস পাঠকগণ এই বৃত্তান্ত টুকু হইতেই পরিজ্ঞাত হইতে পারেন। তিনি আরও বলেন,পদাতি ও অশ্বারোহী সৈত্ত বত্তীত ৬৮০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০০০ পদাতি নিরস্তর রাজার দেহরক্ষার কার্য্য করে। ইহারা রাজার বেতনভোগী। এতদ্ভির ২০০০০ বল্লমধারী এবং ৩০০০ ঢালধারী সৈত্ত হন্তিসমূহের প্রহরীরূপে উপস্থিত থাকিক। ইহার ঘোটকরক্ষকের সংখ্যা ১৬০০, অশ্বশিক্ষক ৩০০ এবং রাজকীয় শিল্পীর সংখ্যা ২০০০। ২০০০০ পাল্পী সততই রাজকার্য্যের নিমিত্ত প্রস্তৃত থাকে।

ে। পিজ (Paes) নামক অপর একজন পর্ত্ত, গীজ পর্য্যটক বলেন,"কুষ্ণদেব শ্লায়ালুর দশলক্ষ স্থশিক্ষিত পদাতি ও ৩৫ সহস্ৰ অশ্বারোহী সৈত্ত সেনাবিভাগে সর্ব্বদা যুদ্ধার্থে স্থপজ্জিত থাকে। এই সকল সৈত্ত তাঁহার বেতনভোগী। ইহাদিগকে তিনি যে কোন সময়ে যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিতে পারেন। আমি অনেক দিন হইল, এ অঞ্চলে আছি। একদা রাজা কৃষ্ণদেব রায়াল সমুদ্রকলে এক যুদ্ধের নিমিত্ত ১৫০০০০ সৈতা এবং ৫০ জন সৈনিক কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। ইহাদের মধ্যে অশ্বারোহী দৈত্য অনেক ছিল। ভূপতি কৃষ্ণদেব বিপক্ষদিগকে স্বীয় দৈত্য-গৌরব দেখাইতে ইচ্ছা করিলে অতি অল্পকালের মধ্যে তিনি কুডিলক্ষ সৈত্য স্ক্রসজ্জিত করিয়া উপস্থাপিত করিতে পারেন। ইহাতে কেহ এমন মনে করিবেন না যে, তিনি স্বীয় রাজ্যের প্রজাশন্ত করিয়াই বুঝি সৈত্যসংখ্যা প্রদর্শন করিতেন। বিদ্যানগর সামাজ্যের লোকসংখ্যা এতই অধিক যে, বিশ লক্ষ লোক এই রাজ্যে না থাকিলেও তাহাদের অভাব বিন্দুমাত্রও অনুভূত হইবে না। কিন্তু ইহাও বলিয়া রাখি যে, এই সকল সৈতা পথের লোক বা মাঠের রাথাল নহে—ইহারা সকলেই প্রকৃত বীর ও তঃসাহসী যোদ্ধা।"

ঙ। ছ্ন্নার্ভে বারবোসা (Duarte Barbosa) নামক একজন পর্য্যটক ১৫০৯ হইতে ১৫১৩ খুষ্টান্দের মধ্যে ভ্রমণ ক্রিতে করিতে বিভানগরে উপস্থিত হন। ইনি লিখিয়াছেন, "বিভানগন্ধ অতীব জনতাপূর্ণ। রাজপ্রাসাদগুলি অতি মনোহর ও বিপুল। এই নগরে বছ ধনী লোকের বাদ। রাজপথ
উভান ও বান্ত্র্যুবনস্থলীগুলি অতি বৃহৎ ও স্প্রপ্রসর। সকল
হলই নিরন্তর জনতান্ন পরিপূর্ণ। ব্যবসান্ন ও বাণিজ্য যেন
জনন্তগোরবে বিভানগরে বিরাজ করিতেছে। হস্তিশালান্ন ৯০০
হস্তী এবং অশ্বশালান্ন ২০০০০ অশ্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া
যাইবে। রাজার সমক্ষে বেতনভোগী ১০০০০ (এক লক্ষ)
বৈস্থা সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকে।"

৭। সিজার ফ্রেডরিক নামক একজন পর্য্যটক বলেন, "আমি অনেক রাজধানী দেখিয়াছি, কিন্তু বিভানগরের তুল্য রাজধানী আর কুত্রাপি দেখিতে পাই নাই।"

৮। কান্তেন হেডা (Casten heda) নামক একজন পর্য্যটক ১৫২৯ খুষ্টাব্দে বিভানগরে উপস্থিত হন। ইনি বলেন. 'বিস্থানগরের পদাতি সৈত্য প্রকৃতই অসংখ্য। এমন জনতাপুর্গ স্থান আর কুত্রাপি দেখা যায় না। রাজার বেতনভোগী একলক অশ্বারোহী সৈত্য এবং চারিহাজার গজসৈত্য আছে।" সকল বিবরণ হইতে বিভানগরের অতুল সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ১০০০০ পদাতি, ৫০০০ অশ্বারোহী, ও ৪০০০ গজারোহী দৈভ বিবিধ সমরসম্ভারসহ কেবল বিভানগরের সংরক্ষণার্থ ই নিযুক্ত থাকিত। রাজার দেহরক্ষার নিমিত্ত ৬০০০ স্থাশিক্ষিত স্থাজিত অশ্বারোহী দৈল নিয়তই রাজার সঙ্গে সঙ্গে পরিভ্রমণ করিত। রাজার নিজ ব্যবহারের জন্ম একহাজার অশ্ব ছিল। রাজমহিষীদের সেবা-পরিচর্য্যার নিমিত্ত মণিমুক্তা রত্নাভরণে থচিত ১২০০০ চেটী থাকিত। বিদেশীয় পর্য্যাটকগণ ইহাদের গাতালস্কারঘটা সন্দর্শন করিয়া ইহাদিগকেই রাজ-মহিষী বলিয়া মনে করিতেন। রাজসরকারের নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যানির্বাহের জন্ম যে সকল লিপিকার, কর্ম্মকার, রজক ও অস্তান্ত কার্য্যকারক থাকিত, তাহাদের সংখ্যা ছিল ২০০০। ভূত্যের সংখ্যা অসংখ্য। রাজার নিজ সংসারের রন্ধনের জন্ত তুইশত পাচক নিরন্তর নিযুক্ত পাকিত। কৃষ্ণদেব রায় যখন রায়চ্ছ যুদ্ধে গমন করেন, তথন ২০০০ নর্ত্তকী সমরক্ষেত্রে নীত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি, শাসনকর্তা, সৈতাধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চতম রাজপুরুষের সংখ্যা ছিল ২০০। ইহাঁদের সহচর অনুচর দেহরক্ষক দৈশুসামস্ত ও ভৃত্যাদির সংখ্যাও ১০০০০০ লোকের কম ছিল না। যেথানে সৈত্যের সংখ্যা ১৫০০০০ সে স্থলে ঘোড়ার সহিস, ঘাসী ও অপরাপর কত লোকের প্রয়োজন তাহাও সহজেই অনুমেয়।

শিক্ষাবিধানের নিমিত্ত নানাপ্রকার চতুপ্পাঠী ও বিভালয় ছিল। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বিভানগরাধিপতিগণ যথেষ্ট স্থানিধান করিরাছিলেন। বিলাসের উপকরণ এবোর সহিত শিল্পের উন্নতি অবশুস্তানী। বিতানগরে শিল্পবাণিজ্যের ও ক্রবির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাজ্যের সমৃদ্ধি ও লোক-সংখ্যার আধিকাই উহার অকাট্য প্রমাণ।

এই বিশাল নগরে চারিসহস্র অতি স্থলর ও বিপুল দেবমন্দির নিরস্তর অর্চনাবাছে মুখরিত হইত। এতদ্বাতীত ধর্মচর্চার নিমিত্ত আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত মন্দির নির্মিত হইয়াছিল,
তাহার সংখ্যা করা ভার। বিদ্যানগরের রাজার পান্ধীর সংখ্যা
ছিল ২০০০। পান্ধী বাহকের সংখ্যা কত ছিল ইহা হইতেই
ভাহা অনুমিত হইতে পারে। বিদ্যানগরের বিশাল সমৃদ্ধি
কবির কল্পনা বা উপত্যাসকণকের অসার জল্পনা নহে। ইহার
গ্রেত্যেক কথাই প্রত্যক্ষদশী ঐতিহাসিকের স্থান্ট প্রমাণের উপর
প্রতিষ্ঠিত।

বিদ্যানন্দ, ১ একজন স্থক্ৰি। কেনেক্ৰক্ত ক্ৰিকণ্ঠভিরণে ইহার উল্লেখ আছে। ২ একজন বৈশাক্ষণ। ভাবশর্মা ইহার নামোল্লেখ ক্ষিয়াছেন। ৩ জৈনাচার্যাভেদ। ৪ অষ্ট-সাহস্রীপ্রণেতা, ইহার অপর নাম পাত্রকেশরী।

বিদ্যান্দ্ নাথ, বর্পদতি ও সৌভাগ্যবদ্ধাকর নামক তন্ত্রগ্রহায়িতা।

বিদ্যানন্দ্রিবন্ধ, একথানি প্রাচীন তম্বসংগ্রহ। তন্ত্রসারে এই গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিদ্যানাথ, ১ প্রতাপরুদ্রযশোভূষণ নামক অলক্ষার ও প্রতাপরুদ্রকল্যাণ নামক সংস্কৃত গ্রন্থর হিনি । ইহাকে কেহ কেহ
বিভানিধি বলিয়াও থাকেন। কবি ওরঙ্গলের কাকতীয়বংশীয়
রাজা ২য় প্রতাপরুদ্রের আশ্রমে প্রতিপালিত (১৩১০ খুঃ)।
২ রামায়ণ টীকাপ্রণেতা। ইহাকে কেহ কেহ তামিলকবি
বৈভানাথ বলিয়া সন্দেহ করেন। ৩ জ্যোৎপত্তিসার প্রণেতা।
শ্রীনাথস্থরির পুত্র। ইনি রাজা অনুপসিংহের প্রার্থনার সারে
এই গ্রন্থখনি রচনা করিয়াছিলেন। ৪ বেদান্তকল্লভক্ষমঞ্জরী
প্রণেতা।

বিতানাথ কবি, দোমাববাসী একজন কবি। ১৬৭৩ খুষ্টাব্দে জন্ম। বিদ্যানিধি, ১ অতন্ত্ৰচন্দ্ৰিকা নামক নাটকপ্ৰণেতা। ২ একজন বিখ্যাত ভাষবাগীশ। কাব্যচন্দ্ৰিকারচয়িতা স্থপ্ৰসিদ্ধ পণ্ডিত।

বিত্যানিধিতীর্থ, নাধ্বসম্প্রদায়ের একাদশ গুরু। রামচক্র তীর্থের শিষ্য। ১৩৭৭ খুষ্টান্দে রামচক্রের তিরোধান হইলে ইনি গদিলাভ করেন। ১৩৮৪ খুষ্টান্দে ইহার মৃত্যু ঘটে। স্বত্যর্থদাগরে ইহার ও ইহার শিষ্যদিগের পরিচয় আছে।

বিদ্যানিবাস, > দোলারোহণপদ্ধতি-প্রণেতা। ২ মুগ্ধবোধটীকা-রচয়িতা। ৩ নবদ্বীপবাসী একজন বিখ্যাত প্রতিত। ভাষাপরিছেদ প্রণেতা বিশ্বনাথ এবং তত্ত্তিস্তানণিদীধিতিব্যাণ্যারচয়িতা ক্ষমের পিতা। ইঁহার পিতার নাম ভবানন্দ নিদ্ধান্তবাগীশ।
বিত্তানিবাস ভট্টাচার্য্য, সজ্জিতমীমাংসাপণেতা।
বিদ্যানুস্লোমালিপি (গ্রী) লিপিবিশেষ। (ললভবিস্তর)।
বিদ্যানুস্লোমালিপি এক জন অন্তিমীয় বান্ধ্য কবি এ বছ

বিদ্যাপিতি, মিথিলার এক জন অন্বিতীয় ব্রাহ্মণ কবি ও বছ এইরচন্নিতা। তাঁহার পদাবলী কেবল মৈথিল-সাহিত্য বলিয়া নহে, তাঁহা আজি বস্নায় কাব্যকাননের অপুর্ব মধুচক্র।

বিজ্ঞালা সাহিত্য ১৯ পৃষ্ঠার পদাবলীর সমালোচনা ত্রপ্তর। বিলাপতি উপযুক্ত পণ্ডিতবংশেই জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই বিবান্ ও যশস্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের বীজ পুরুষ ইইতে পুরুপোত্রাদি ক্রমে বংশধার। দিখিত হইতেছে—

্ বিঞ্শর্মা, ২ হরাদিত্য, ও ধর্মাদিত্য, ও দেবাদিত্য, ৫ বীরেশ্বর, ৬ জয়দত্ত, ৭ গণপতি, ৮ বিভাপতিঠাকুর, ৯ হরপতি, ১• রতিধর, ১১ রঘু, ১২ বিশ্বনার্থ, ১৩ পীতাম্বর, ১৪ নারায়ণ, ১৫ দিনমণি, ১৬ তুলাপতি, ১৭ একলাথ, ১৮ ভাইয়া, ১৯ নামু ও ফনিলাল। নামুলালের পুত্র বনমালী ও ফনিলালের পুত্র বনমালী ও ফনিলালের পুত্র বনমালী

বিতাপতি ঠাকুরের পিতা গণপতি ঠাকুর মিথিলাপতি গণে
খরের এক জন পরম বন্ধু ও সংস্কৃত শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত ছিলেন।
গণপতি মৃতবন্ধ নুপতির পারত্রিক মললের জন্ম তাঁহার রচিত
"গলাভক্তিতরঙ্গিনী" উৎসর্গ করিয়া যান। বিতাপতির পিতামহ জয়দত্তও এক জন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি
'যোগীঋর' বলিয়া পরিচিত। জয়দত্তের পিতা বীরেশ্বর নিজ
পাণ্ডিত্যগুণে মিথিলাধিপতি কামেশ্বরের নিকট যথেষ্ট বৃত্তি
পাইয়াছিলেন। এই বীরেশ্বর রচিত প্রসিদ্ধ 'বীরেশ্বরপদ্ধতি'
অমুসারে আজও মিথিলার ব্রাহ্মণেরা 'দশকর্ম্ম' করিয়া থাকেন।
বিতাপতির খুল্লপিতামই চণ্ডেশ্বর মহারাজ হরিসিংহ দেবের
মহামহত্তক সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তিনি 'শ্বুতিরত্নাকর' নামে
৭ খানি শ্বুতিনিবন্ধ রচনা করেন। এ ছাড়া বীরেশ্বরের পিতা
দেবাদিত্য, পিতামহ ধর্মাদিত্য ও তৎপিতা হরাদিত্য প্রভৃতি
সকলেই মিথিলার রাজমন্ত্রিত করিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যাপতির প্রথম উৎসাহদাতা প্রতিপালক মিথিলাধীশ শিবসিংহ দেব। তাঁংার একটী মৈথিল পদে তিমি এইরূপে শিবসিংহের কাল ও গুণের পরিচয় দিয়া িয়াছেন—

"অনল রদ্ধুকর শক্থণ ণরবই সক্ক সমৃদ্ধ কর অগিনি সসী । চৈতকারি ছঠি জেঠা মিলিও বার বেহপ্পই জাউলসী ॥ দেবসিংহ জং পুহমী ছড্ডই অদাসন স্বরাজ সক্ক ॥ তুহু স্বুবতান নিদৈ অব সোম্মউ তপনহীন জন্ম ভক্ক ॥ দেশহুও পৃথিমীকে রাজা পৌক্স মাঁঝ পুর বলিও।
সতবলৈ গ্লামিলিতকলেবর দেবসিংহ স্থরপুর চলিও॥
এক দিস জবন সকল দল চলিও এক দিস দোঁ জমরাম্ম চরা।
ছহুএ দলটি মনোর্থ পুরও গরুএ দাপ সিবসিংহ করা॥
স্থারতক্রুম্ম ঘালি দিস পুরেও ছুল্ছ স্থানর সাদ ধরা।
বীরছত্র দেখনকো কারণ স্থরগণ সোতেওঁ গগন ভরা॥
আরম্ভী অথস্টেটি মহামথ রাজস্থা অথ্যেধ জাইা।
পণ্ডিত ঘর আচার ব্যানিম্ম যাচককা ঘ্রদান কইা॥
বিজ্ঞাবই কইবর এহ গাব্র মানত মন আনক্ষ ভাও।
সিংহাসন সিবসিংহ বইটো উছবৈ বিসরি গও॥"

উক্ত পদের তাৎপর্য্য । ই, ১৯০ লক্ষণান্দে অথবা ১০২৭
শকান্দে চৈত্রমানে বল্পী তিথি জ্যৈষ্ঠা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে দেবদিংহ গিয়াছেন। তিনি এইরূপে স্বরাজের অর্কাদনভাগী হইলেও
রাজ্য রাজশৃত্ত হয় নাই। তাঁহার পুত্র শিবসিংহ রাজা হইয়া
ছেন। শিবসিংহ নিজ বাহুবলে যবনদিগকে তৃণের মত তৃচ্ছ
ভাবিয়া শক্রনৈত্ত পরাভূত করিলেন। যবনরাজ পলায়ন করিল।
ত্বর্ণে কতই না হল্ভি বাজিল। শিবসিংহের মাথার উপর কতই
না পারিজাতকুরুম পড়িতে লাগিল। বিদ্যাপতি কবি বলিতেছেন, সেই শিবসিংহ এখন তোমাদের রাজা হইয়াছেন। তোমরা
নির্ভিয়ে বাস কর।

রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসপী বা বিস্ফী গ্রাম দান করেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান দরভালা জেলার সীতামারী মহকুমার অধীন জারৈল পরগণার মধ্যে কমলানদীর তীরে অবস্থিত। এখানে করির বংশধরেরা আর বাস করেন না। তাঁহারা এখন চারিপুরুষ ধরিয়া সৌরাট নামক অপর একখানি গ্রামে বাস করিতেছেন। বিসপী গ্রাম দান উপলক্ষে রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে যে তাম্রশাসন দান করেন, তাহা সম্ভবতঃ নই হইয়া বাওয়ায় পরবর্ত্তীকালে আরও কএক থানি জাল তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছে, এই তাম্রশাসনেও ২৯০ লক্ষণান্দ দৃষ্ট হয়। অনেকে এ সকল তাম্রশাসনকে মূল বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শিবসিংহের পত্নী রাজ্ঞী লছিমা দেবীও বিভাপতিকে যথেষ্ঠ উৎসাহ দিতেন, এ কারণ বিভাপতির বহু পদে লছিমা দেবীর নাম পাওয়া যায়। তাঁহার পদাবলী হইতে আরও জানা যায় যে, তিনি গয়াসদীন ও নিসিরা শাই নামে তুই জন মুসলমান নর-পতিরও রূপা লাভ করিয়াছিলেন। এতদ্যতীত তিনি রাণী বিখাস দেবীর আদেশে শৈবসর্বস্থহার' ও 'গঙ্গাবাক্যাবলী', তংপরে মহারাজ কীর্তিসিংহের আদেশে 'কীর্ত্তিলতা' এবং মহারাজ ভৈরবসিংহের রাজত্বকালে যুবরাজ রামভদ্র (রূপনারায়ণের)

উৎসাহে 'হুৰ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। বিভাপতির কোন কোন পদে তাঁহার 'ক্বিকণ্ঠহার' উপাধি পাওয়া যায়।

পূর্বোক্ত গ্রন্থ ব্যতীত বিশ্বাপতিরচিত পুরুষপরীক্ষা, দান-বাক্যাবলী, বধক্কতা, বিভাগসার প্রভৃতি কএক থানি গ্রন্থ পাওয়া বায়।

২ এক জন বৈতাক গ্রন্থকার, বংশীধরের পুত্র, ইনি ১৯৮২
খুষ্টান্দে বৈশুরহগুপদ্ধতি রচনা করেন। ইহার রচিত চিকিৎসাজন নামে আর এক থানি প্রস্থের সন্ধান পাওয়া যায়।
বিশ্বাপতি বিহলেণ, কল্যাণের চালুকারাজ বিক্রমাদিত্যের
সভাস্থ এক মহাকবি। বিক্রমান্থদেবচরিত কাব্য ও চৌরপঞ্চাশিকা রচনা করিয়া ইনি প্রসিদ্ধ ইইয়াছেন।

বিক্রমাক্ষচরিতের ১৮শ সর্গে কবি যেরপে আত্মপরিচয় দিরা গিরাছেন, তাহা হইতে জানিতে পারি, কাশ্মীরের প্রাচীন রাজ্ঞধানী প্রবরপুরের দেড় ক্রোশ দূরে খোনমুখ নামক হানে কুশিক গোত্রে মধ্যদেশী ব্রাহ্মণবংশে কবি জন্ম গ্রহণ করেন। গোপানিত্য নামে কোন নুপতি যজ্ঞকার্য নির্কাহার্থ মধ্যদেশ হইতে তাঁহার পূর্বপুরুষকে কাশ্মীরে আনয়ন করেন। তাঁহার প্রপিতানহ মুক্তিকলশ ও পিতানহ রাজকলশ উভয়েই অগ্নিহোমী ও বেদপাঠে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠ কলশও এক জন বৈয়াকরণ ছিলেন, তিনি মহাভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মাতার নাম নাগদেবী। তাঁহার ইপ্রমে নামে কনিষ্ঠ লাতা ছিলেন, উভয় লাতাই কবি ও পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিহলণ ক্রাশ্মীরেই লেখা পড়া শিখেন। তিনি প্রধানতঃ বেদচতুইয়, মহাভাষ্যপর্যান্তর ব্যাকরণ ও অলক্ষারশান্তে অভিজ্ঞতা লাভ করেন।

লেখাপড়া শেষ করিয়া তিনি দেশল্রমণে ও নানা হিল্দুরাজ-সভায় নিজ কবিত্ব ও বিভার পরিচয় দিবার অভিপ্রায়ে বাহির হন। প্রথমে তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বরাবর যমুনাতীর দিয়া পবিত্র তীর্থ মথুরায় আদিয়া উপনীত হইলেন। তৎপরে উত্তরে গঙ্গাপার হইয়া কনোজে আগমন করেন। কনোজে কএক দিন পথপর্যাইনক্ষেশ দূর করিয়া প্রয়াগ ও তৎপরে বনারসে আদিয়া পৌছিলেন। বনারস হইতে তিনি আর পূর্ক্ষমুখে না গিয়া আবার পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময়ে ডাহলপতি\* কর্ণের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। ডাহলপতি মহাবীর কর্ণ তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করেন। কর্ণের সভায় কবি বছ দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এখানে তিনি কর্ণি গঙ্গাধরকে পরাজয় এবং রামচরিতাখ্যায়ক

<sup>\*</sup> চেদি বা বুন্দেলখণ্ডের নাম ডাহল।

এক থানি কাব্য রচনা করেন। মধ্যে তিনি সীতাপতির রাজ-ধানী অযোধ্যায় গিয়া কিছুদিন অতিবাহিত করেন।

কল্যাণপতি সোমেশ্বর কর্ণকে পরাজয় বা বিনাশ করিয়াছিলেন। কর্ণের সভা ছাড়িয়া কবি পশ্চিম ভারতাভিমুখে চলিলেন। ধারা ও অণ্ হিলবাড়ের রাজসভার সমৃদ্ধি এবং সোমনাথের মাহাত্মা নিশ্চয়ই কবিকে পশ্চিমাভিমুখে আরুষ্ট করিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার হুর্ভাগ্যক্রমে ধারা নগরী দর্শন ও ধারাপতি পণ্ডিতামুরাগী ভোজরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ ঘটে নাই। তিনি মালবের উত্তর দিয়া গুজরাতে আগমনকরেন। অণহিল্বাড়ের রাজসভায় সম্ভবতঃ তিনি সমাদর পাননাই, বোধ হয় এই কারণেই কবি গুজরাতীদিগের অভদ্রতার সমালোচনা করিয়াছেন। সোমনাথ দর্শন করিয়া কবি দক্ষিণ ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন ও রামেশ্বরাবধি নানা স্থান পরিদর্শন করিলেন।

রামেশ্বর দর্শনান্তে উত্তর মুখে আদিয়া অবশেষে চালুক্য-রাজধানী কল্যাণ নগরে উপস্থিত হইলেন। এখানে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে "বিচ্চাপতি" বা পণ্ডিত রাজপদ দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বোধ হয়, কবি এই কল্যাণ রাজধানীতেই জীবনের শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন।

বিদ্যাপতি বিহলণের জীবনী পাঠ করিলে মনে হয় যে, খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের তৃতীয় চতুর্থাংশে তাঁহার সাহিত্যজীবন ও দেশ ভ্রমণ সম্পন্ন হয়। বিক্রমাদিত্য ক্রিভুবন মল্ল ১০৭৬ ছইতে প্রায় ১১২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যাস্ত কল্যাণে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই কবি বিভাগতির কল্যাণপুরে বাস ধরিয়া লইতে হইবে।

বিদ্যাপতিস্বামিন্ এক জন প্রাচীন স্মার্ত্ত। স্বত্যর্থসাগরে ইহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিচ্চাপুর (ক্লী) নগরভেদ। (ভারতীয় জ্যোতিশাস্ত্র)।
বিদ্যাভট্ট, একজন পণ্ডিত। ইনি বিচাভট্টপদ্ধতি নামে একথানি বৈহাকগ্রন্থ প্রথমন করেন। নির্ণয়ামৃতে অল্লাড়নাথ ইহাঁর
উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাভরণ (ক্নী) বিতা-এব আভরণং। বিতারপ আভরণ, বিতাভূষণ। (পুং) বিতা এব আভরণং যন্ত। বিতারূপ আভরণ-বিশিষ্ট, বিতাবিভূষিত।

বিদ্যাভরণ, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকাপ্রণেতা।

বিত্যাভূষণ, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। প্রকৃত নাম বলদেব বিদ্যাভূষণ। ইনি ১৭৬৫ খুষ্টাব্দে উৎকলিক বল্লরী টীকা, ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনীকাব্য, সিদ্ধান্তরত্ব নামে গোবিন্দভাষ্যটীকা, গোবিন্দ-বিক্লাবলীটীকা, ছন্দঃকৌম্বভ ও তট্টাকা, পদ্যাবলী, ভাগবত- সন্দর্ভটীকা, সাহিত্যকোমুদী ও রূপগোস্বামিরচিত স্তবমালার টীকা রচনা করেন।

বিদ্যাভূৎ (পুং) ১ বিভাধর। বিভাং বিভর্তীতি ভূ-কিপ্। ২ বিদান্। ৩ বিভাধর। (শত্রুরমাহান্ম্য ২।৬০২)

বিদ্যামণি (পুং) বিভা এব-মণিঃ। > বিভারপ রত্ন, বিভা। ২ বিভাধন।

বিদ্যাময় ( ত্রি ) বিভা-স্বরূপে ময়ট্। ১ বিভাস্বরূপ, বিভাপ্রধান। "যোহবিভয়াযুক্ স তু নিত্যবন্ধো

> বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যযুক্তঃ।" (ভাগবত ১১।১১।৭) 'বিদ্যাময়ঃ বিভাপ্রধানঃ'(স্বামী)

বিভামাধব, মুহুর্ত্তদর্পণরচয়িতা।

विमाग्राहभूत ( शः ) भिवनिक्र एक ।

বিদ্যারণ্য (পুং) মাধবাচার্য্য। সন্ন্যাদাশ্রমগ্রহণের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন। [বিভানগর ও বিভারণ্য স্বামী দেখ।]

বিদ্যারণ্যগুরু, শঙ্কর সম্প্রদায়ের একাদশ গুরু।

বিভা**রণ্যতীর্থ,** একজন সন্ন্যাসী। ইনি সাংখ্য**তরঙ্গপ্রণেতা**। বিশেষর দত্তের গুরু।

বিভারণ্যযোগিন, নৈষ্ধীয় টীকাকার।

বিতারণ্যস্থামী (জগদ্গুরু), শঙ্করমতাবলন্ধী সন্যাসিসম্প্রদায়ের একাদশ গুরু । ইনি পূজ্যপাদ বিতাশঙ্করতীর্থের (১২২৮-১৩৩৩খুঃ)
শিষ্য । সন্যাসাশ্রমগ্রহণের পরি ইনি বিতারণ্যস্থামী বা বিতারণ্য
মুনি নামে পরিচিত হইয়াছিলেন । ১৩৮০ খুষ্টান্দে ইহার
পূর্ববর্তী সতীর্থ ও ১০ম গুরু ভারতী রুষ্ণতীর্থের (১৩৩০-১৩৮০ খুঃ) তিরোধান ঘটিলে ইনি শৃঙ্গেরি মঠের জগদ্গুরু
শ্রীবিতারণ্য স্থামী বলিয়া সাধারণে বিদিত হন । ইনি সন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর, বিজয়নগর বা বিতানগর রাজবংশের সহিত্
রাজকীয় সংশ্রবে যে ভাবে সম্পূক্ত হইয়াছিলেন, সন্যাসীর
জীবনে সেই ঘটনা বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য।

সন্ন্যাদাশ্রম অবলম্বনের পূর্বের ইনি মাধবাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। দান্ধিণাত্যের স্থেপ্রদিদ্ধ শাস্ত্রবিৎ ভরদান্ধণোত্রীয় ব্রাহ্মণ দায়ণ ইহার পিতা এবং শ্রীমতীদেবী ইহার মাতা। বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য ইহার কনিষ্ঠ ল্রাতা ছিলেন।

তুঞ্গভদ্রানদীতীরবর্ত্ত্রী স্কুপ্রাসিদ্ধ হাম্পিনগরের সমীপদেশে ১১৮৯ শকে (১২৬৭খুঃ) মাধবের জন্ম হয় । পিতার অধ্যাপনা-গুণে বাল্যকালেই দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমারদ্বর বিভাশিক্ষার বিশেষ পারদর্শী হইরা উঠেন এবং উভয়ত্রাতাই ধীরে ধীরে পৃথক্ভাবে বা একযোগে বেদোপনিষদাদির ভাষ্য ও নানা গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন। সন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে মাধবাচার্য্য আচারমাধবীয় বা পরাশরমাধবীয় নামে পরাশরশ্বতির ব্যাখ্যা,

ি জৈমিনীয় প্রায়মালাবিস্তর বা অধিকরণমালা নামে মীমাংসাস্ত্রতাষ্য, মহুস্থতিব্যাখ্যান, কালমাধবীয় বা কালনির্ণয়, ব্যবহারমাধবীয়, মাধবীয়দীধিতি, মাধবীয়ভাষ্য ( বেদাস্ত ), মুহূর্ত্তমাধবীয়,
শঙ্করবিজয়, সর্বদর্শনসংগ্রহ ও বেদভাষ্যাদি কভকগুলি গ্রন্থ
প্রাণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থের শেষভাগে মাধবাচার্য্য স্বীয়
পিতার নাম এবং গোত্রাদির উল্লেখ করিয়াছেন।\*

দীক্ষার পর হইতেই মাধব ব্রাহ্মণোচিত সংস্কারবশে নিত্য তুঙ্গভন্তাতীরে প্রাতঃশ্লান সমাপনান্তে হান্পির স্থপ্রসিদ্ধ ভ্রনেশ্বরীমন্দিরে গিয়া দেবীর অর্চনা করিতেন। যৌবনের উদ্দাম আকাজ্জা প্রবলবেগে মাধবের হৃদয় আলোড়িত করিতে লাগিল। দারিদ্রহঃথ বহন করিয়া শুন্ধ-শাস্ত্রাধ্যয়ন তাঁহার ভাগ লাগিল না। তিনি ক্রমশঃ অর্থলালসায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিজয়ধ্বজবংশীয় আনগুঙিরাজবংশের ক্রশ্বগ্র উত্তরোত্তর তাঁহাকে প্রপীড়িত করিতে লাগিল। তিনি পরশ্রীকাতর হইলেন বটে, কিন্তু কর্মবেশ অন্তত্র চালিত হইলেন এবং তাহাতেই তাঁহার স্ক্ষল ফলিল।

স্বয়ং ঐশ্বর্যাবান্ হইবার বাসনায় মাধব ইপ্টদেবীর শরণাপন্ন হইলেন এবং দেবীর তুষ্টির জন্ম বিশেষ কঠোরতার সহিত দেবীর তপঃসাধনা করিতে লাগিলেন। দেবী ভুবনেশ্বরী তাঁহার তপন্সাচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "বৎস! ইহজন্ম তোমার ধনপ্রাপ্তির কোন সন্তাবনা নাই—
আমার প্রসাদে পরজন্মে তুমি প্রভৃত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে।"

দেবীর কথায় মাধবের মনে বিরাগ জন্মিল। তিনি সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ত্রাসী হইলেন। ১৩৩১ খুপ্টাব্দে তিনি
জন্মভূমি হাম্পিনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শৃঙ্গেরি অভিমুখে যাত্রা
করিলেন এবং তথার উপনীত হইয়া তথাকার স্থপ্রসিদ্ধ শঙ্করমঠাধিকারী আচার্য্যপ্রবর বিত্যাশঙ্করতীর্থের পদে প্রণত
হইলেন। সেই ব্যাকুলিতান্তঃকরণ যুবক মাধবকে শান্তির
প্রয়াসী দেখিয়া বিত্যাতীর্থ তাঁহাকে স্থান দিলেন এবং তাঁহার
বিত্যাবৃদ্ধির প্রাথগ্য দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে শিষ্যপদে
নিযুক্ত করিলেন। মাধবাচার্য্য উক্ত বর্ষেই সন্ত্রাসাশ্রম গ্রহণ
করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে, বিত্যাতীর্থ ১৩৩০ খুপ্টাব্দে
পরলোক-প্রবাসী হইলে মাধবাচার্য্যের অগ্রবর্ত্তী সতীর্থ ভারতীক্ষম্ভ জগদ্পুক্তরূপে মঠে অধিষ্ঠিত হন।

উক্ত বর্ষেই অর্থাৎ ১৩৩৩-৩৪ খুষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের মুসলমানসেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজবংশের

★ ডাঃ বুর্ণেল বংশব্রাক্ষণের উপক্রমণিকায় বিদ্যারণ্যের রচনাবিষয়ে বিশেষ গ্রেষণাপৃণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেয়। শ্রীর্থা ঈর্ষায়িত হইয়া আনগুণ্ডী আক্রমণ করে। নগর অবরোধকালে হিন্দু ও মুদলমানে ঘোর দংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সেই ভীষণ যুদ্ধে বিজয়ধবংজবংশীয় শেষনরপতি রাজা জমুকেশ্বর নিহত হন। ঐ রাজা অপুত্রক ছিলেন, স্কৃতরাং রাজ্যভার কাহার হস্তে অর্পণ করিবেন, এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দিল্লীখর মহম্মদ তোগলক আনশুণ্ডিসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারীর অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তখন রাজমন্ত্রী আসিয়া নিবেদন করিল, রাজবংশের এমন কেই জীবিত নাই য়ে, রাজসিংহাসনে উপবিষ্ঠ হইতে পারে। দিল্লীখর বৃদ্ধ মন্ত্রী দেবরায়ের মুখে এই বার্ত্তা অবগত হইয়া তাঁহাকেই রাজসিংহাসনে অভিষত্ত করিয়া যান।

কিম্বদন্তী এই:--রাজা দেবরার একদিন মুগয়া উপলক্ষে তুষ্ণভদ্রার দক্ষিণকূলে ( বেখানে এখন বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ নিপতিত রহিয়াছে ), পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই-লেন, একটা শশক সবেগে আসিয়া ব্যাঘ্র ও সিংহশীকারকারী কুকুরদিগকে ক্ষতবিক্ষত ও আহত করিতেছে। রাজা স্বীয় কুকুরদিগকে এইরূপে ব্যাহত দর্শনে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন এবং এই অন্তত ও নৈস্টিক ঘটনার বিষয় চিস্তা করিতে করিতে নদীতীর অতিক্রম করিয়া গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে সেই নদীকূলে উপাসনারত এক সন্যাসীর (মাধবাচার্য্যের ) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সন্যাসী-সকাশে এই অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণন করিয়া উহার তত্ত্বজিজ্ঞাসা করিলেন। তথন সেই সন্নাসী রাজাকে ঘটনা স্থল নির্দেশ করিয়া দিতে বলিলেন। রাজাও সন্ন্যাসীকে সেই স্থান দেখাই-লেন। সন্ন্যাসী তথন বাজাকে বলিলেন, তুমি এই স্থানে চুৰ্গ ও রাজপ্রাসাদ নির্মাণ কর। তোমার প্রতিষ্ঠিত ঐ নগর ধনধান্তে ও রাজশক্তিতে অন্তান্ত রাজধানীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। বাজা সন্নাসীর আদেশ পালন করিলেন। অচিরে সেইস্থানে প্রাসাদ ও রাজকার্য্যোপযোগী অট্টালিকাদি নির্ম্মিত হইল। রাজা সন্ন্যাসীর নামানুসারে ঐ নগরের নাম "বিভাজন" রাখিলেন\*।

\* পর্ত্ গীজন্মণকারী Fernao Nuniz অনুমান ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ অচ্যুতরায়ের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বীয় ল্মণবৃত্তান্তে উপরি উক্ত ঘটনা লিপিবন্ধ করেন। উক্ত কিম্বদন্তী হইতে বুঝা যায় যে, কোন স্ম্যাসীর নামানুসারে থক্ত বিজয়নগর পুনঃ সংস্কৃত হইয়া "বিদ্যাজন" নামে খ্যাতিলাভ করে। বিদ্যাজন শব্দ বিদ্যারণ্য শব্দের অপল্রংশ বলিয়া বোধ হয়। সন্তবতঃ বিদ্যারণ্য-নগর সংক্ষেপে বিদ্যানগর হইয়াছে। ফুনিজের মতে দেবরায়ের পুত্র বুকরায়। বুকরায় বাঙ্গালার সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র উড়িয়া অধিকার করিয়াছিলেন। বিদ্যানগরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে জানা যায় যে, বুক ২য় বা দেবরায় প্রথম প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। পর্ত্ গীজ-পর্যাতক ঐতিহাদিক বিনাপ্তলি লইয়া গগুগোল করিয়াছেন; স্বহেতু তাহার

জন্ম একটা কিম্বনন্তী হইতে জানা যায় যে, মুসলমানের যুঁকে অপুত্রক রাজা জমুকেশ্বর নিহত হইলে, রাজ্যাধিকার লইয়া রাজ্যমধ্যে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হয় এবং সিংহাসনলাতের আশায় উত্তরাধিকারীরা নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যময় শাসনবিশৃঞ্জলা বিস্তার করে। সেই অরাজকতার ছর্দিনে বিজয়নগর মকভূমে পরিণত হয়।

শৃঙ্গেরি মঠে থাকিয়া জন্মভূমির এই তয়ানক বিপদের কথা পরণ করিয়া মাধবাচার্য্যের (বিতারণ্য যতি ) হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া অবিলম্বেই শৃঙ্গেরি হইতে প্রত্যাগত হইলেন। মাতৃভূমিতে পদার্শণ করিয়াই বিতারণ্যমামী স্বীয় ইপ্রদেবী ভূবনেশ্বরীর মন্দিরে গমনকরিলেন এবং মানান্তে বিধিবৎ দেবীর অর্চনায় নিবিষ্ট হইলেন। তথন দেবী তাঁহাকে ধ্যানে দর্শন দিয়া বলিলেন, বৎস! কাল পূর্ণ হইয়াছে। তুমি সংসার ধর্ম ছাড়িয়া সয়্যাসাশ্রম গ্রহণ করায় নবজীবন লাভ করিয়াছ; স্কতরাং গার্হস্থ জন্মের পক্ষেইহাই তোমার প্রকর্ম হইয়াছে। এক্ষণে আমার বরে তুমি জতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া এই নপ্ররাজ্য পুনক্রমার ও শান্তিরাজ্য স্থাপন করিয়া সনাতন হিন্দুধর্মের প্রভাব বিস্তার কর।"

দেবীর আশীর্কাদ শিরে লইয়া বিভারণ্য দেবীপদে নিবেদন করিলেন, "মা অর্থ বিনা কেমন করিয়া নইরাজ্য সংস্কার করিব, আর কেমন করিয়াই বা ধনহীন প্রজামগুলী নগরের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিবে?" তথন দেবীর আদেশে তদ্দেশে স্থবর্ণপৃষ্টি হইল । হতসর্বস্ব প্রজাবৃদ্দ স্থবর্ণপৃষ্ণ পাইয়া আবার ধনশালী হইয়া উঠিল। তাহারা স্ব স্থ গৃহ পুনর্নির্মাণ করিয়া জাতিগত বাণিজ্যব্যবসায়ে লিপ্ত হইল এবং নগরের শোভা ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করিতে লাগিল। রাজাধিকত বা সরকারী ভূমিতে যে পরিমাণ স্থবর্ণ পতিত হইয়াছিল, তৎসমৃদায় সংগৃহীত হইয়া রাজকোষ পুর্ণ করিল। তথন বিজয়নগরের প্রণষ্ট গৌরব পুনকদ্ধারের আর চিন্তা রহিল না। অচিরে বিজয়নগর স্বন্ধ প

গ্রন্থে লিখিত আছে, দিল্লীশর তোগো মমেদ ( মহম্মদ তোগলক ) ১২৩০ খৃষ্টাব্দে আনগুণ্ডি আক্রমণ করেন এবং প্রায় ১২ বংসর ধরিয়া উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করেন। কুনিজের গ্রন্থে সম্ভবতঃ সংখ্যাবিদ্যাসের ভ্রম হইরা থাকিবে। উহাকে ১২৩০ পরিবর্তে ১৩২০ ধরিয়া ১২ বর্ষ যুদ্ধকাল যোগ দিলে ১৩৩২ খৃঃ প্রায় জম্বুকেখরের মৃত্যুকালেই আদিয়া পড়ে। কুনিজের শতাব্দ পূর্ববর্ত্তী উক্ত বর্ষ-সংখ্যাকে সিউএল দাহেব ভ্রমান্থক করিয়াছেন।

† সাধারণের বিশ্বাস, বিদ্যারণ্য স্থামী স্বোগবলে স্বর্ণবৃষ্টি করাইয়াছিলেন।
সন্ত্র্যাসীর অর্থের প্রয়োজন নাই, কেবল দৃস্থ প্রজাবর্ষের দুঃখমোচনার্থ তাহারা
অর্থাগমবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। এখনও অনুনক সাধুপুরুষকে ঐরগ
অলোকিক শক্তিসম্পন্ন দেখা যাত্র।

শশুসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তথন বিদ্যারণ্যখামী খনামে ঐ নগরের বিভানগর নামকরণ করিলেন ‡। তিনি খ্রং অথবা প্রতিনিধি দ্বারা প্রায় ১৬ বর্ষ কাল বিভানগর রাজ্য শাসন করেন।

বিদ্যারণ্যের দৈবশক্তি প্রভাবে অনতিকাল মধ্যেই বিছানগর স্থশাসিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইরা উঠে। যোগমার্গাস্কদারী বিজ্ঞ বিপ্র মাধবাচার্য্য তথন আর ঐপর্য্যমদে মন্ত হইরা
থাকিতে চাহিলেন না। বিষয়বৈভবনিস্পৃহ সন্ন্যাসীর স্থায়
সদা পরমতন্ত্রান্বেষণে রত থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেই
তাহার বাঞ্ছা হইল। তিনি তথন স্বীয় প্রিয় শিষ্য বৃক্ককে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। ইহা হইতেই বিদ্যানগরে সঙ্গমরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। হাম্পির শিলালিপিতে রাজা বৃক্করায়কে
যাদবসস্ততি বলিয়া লিখিত দেখা যায়। কোথাও কোথাও
তাহাকে কুরুবংশীয় বলিয়া ধরা হইয়াছে।

রাজা বুক্ক ও বিদ্যারণ্য সম্বন্ধে কএকটা কিংবদন্তী দাক্ষি-ণাত্যে প্রচলিত আছে। উহা হইতে বিদ্যারণ্যের কতক পরি-চম্ন পাওয়া যায়। এখানে তাহা প্রসম্পক্রমে উদ্ধৃত হইল ঃ—

- (১) তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ একটী গুহায় বিদ্যারণ্য তপশ্চরণ করিতেন, বুরু নামে একটা রাখাল বালক প্রত্যন্থ তথায় তাঁহাকে হয় দিয়া যাইত। এইরূপে সে কএক বৎসর উক্ত পুণ্যাক্মার সেবা করে। বিদ্যারণ্য শৃঙ্গেরি মঠের জগদ্গুরু হইলেন; তিনি অরাজক বিজয়নগরে আদিয়া কোন রাজবংশীয়ের সন্ধান না পাওয়ায়, রাখাল পুত্র বুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করেন।
- (২) বোগী মাধবাচার্য্য বিজয়নগরে প্রচুর গুপ্তধন প্রাপ্ত হন। তিনি কুরুবংশীয় এক ব্যক্তিকে ঐ ধন দেন। ঐ ব্যক্তি পরে বিজয়নগরে একটী নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে।
- (৩) ছক্ক ও বৃক্ক নামে হুই ল্রাতা ওরঙ্গলের প্রতাপক্ষদ্র দেবের রাজকোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহারা ওরঙ্গল হুইতে শৃঙ্গেরি মঠে তাঁহাদের গুরু বিভারণ্যের নিকট পলাইয়া আইসেন এবং তাঁহার প্রভাবে ১০৩৬ খুষ্টাব্দে বিজয়নগর সামাজ্য স্থাপন করেন। ছক্ক প্রথমে ও বৃক্ক পরে রাজা হন।
- (৪) ইবন্ বতুতা ১৩০৩ খুষ্টান্দে ভারতে আদেন। তিনি বিজয়নগর রাজ্যস্থাপন প্রসঙ্গে লিথিয়াছেন, স্থলতান মহম্মদের প্রাতৃষ্পুত্র বহাউদ্দীন্ যাস্তাম্পা কাম্পিল্যরাজের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে স্থলতান তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্ম সদলে অগ্রসর

<sup>‡</sup> হাম্পির একটা দেবালয়ে বিদারণাস্থামীর উৎকীর্ণ এতি বিষয়ক একথানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহাতে ১২৫৮ শক (১২৩৬ খৃঃ) খোদিত আছে; ফতরাং উহার পূর্বে এবং জমুকেশ্বরের মৃত্যুর পর অনুমান ১৩২৫ খৃষ্টাক্ষে তিনি এই নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

হন। উক্ত কাম্পিলহর্গ তুক্ষভদ্রাতীরে আনগুণ্ড হইতে ৪ কোশ পূর্বে অবস্থিত। কাম্পিলরাজ তীত হইরা বহাউদীন্কে নিকটবর্ত্তী সন্ধারের নিকট প্রেরণ করেন। এই স্থত্তে আনগুণ্ডি-রাজের সহিত মুসলমানসেনার যুদ্ধ হয়। রাজা যুদ্ধে নিহত এবং তাঁহার ১১টা পুত্র বন্দিভাবে নীত হইলেন। স্থলতানের আদেশে তাঁহানিগকে ইস্লামধর্মে দীক্ষিত করা হয়। স্থলতানের সন্মতিক্রমে আনগুণ্ডিরাজমন্ত্রী দেবরার আনগুণ্ডির অবীশ্বর হন। ইহার পরবর্ত্তা বিষয়ে ইবন্ বতুতা ও মুনিজের অনেক মিল আছে।

- (৫) বুরু ও হরিহর (হুরু) ওরঙ্গলরাজের অমাত্য ছিলেন।
  ১৩২৩ খুষ্টাব্দে ওরঙ্গলরাজ্য মুসলমানকর্তৃক বিধবস্ত হইলে তাঁহারা
  অশ্বারোহণে আনগুণ্ডিতে পলাইয়া আসেন। এথানে মাধবাচার্য্যের নিকট পরিচিত হইয়া তাঁহারই সাহায্যে বিজয়নগর
  হাপন করেন।
- (৬) ১৩০৯ খুষ্টাব্দে মুসলমানগণ ওরঞ্চল অবরোধ করে।
  তাহার পর এথানে মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়। ঐ মুসলমান শাসকদিগের অধীনে হরিহর ও বুরু রায় কর্ম্ম করিতেন।
  ১৩১০ খুষ্টাব্দে দারসমুদ্রের হোয়শল বল্লালরাজগণের বিরুদ্ধে
  প্রেরিত মালিক কাফুরের সাহায্যার্থ ওরঞ্চলের শাসনকর্ত্তা
  তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেন। বল্লাল নুপতিগণের নিকট পরাভূত
  হইয়া ভাত্দয় আন গুণ্ডিরাজের নিকট সদলে পলাইয়া আসেন,
  এখানে নদীতীরবর্ত্তী গুহায় বিদ্যারণ্যের সহিত তাহাদের
  পরিচয় হয়। সাধ্তম বিভানগরস্থাপনে তাহাদের সাহায্য
  করিয়াছিলেন।
- (৭) উক্ত হই ভ্রাতা দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্তার অধীনে কর্ম করিতেন। প্রভুর মনস্বাষ্টিসাধনের জন্ম তাঁহাদের ধর্মনীতিবিক্ষম কতকগুলি কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে মনে নির্কোদ উপস্থিত হইলে তাঁহারা মুসলমানরাজের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া আনগুণ্ডির পার্বভ্যদেশে পলাইয়া আইসেন। এখানে অনেকে তাঁহাদের দলভুক্ত হয়। বিভারণ্যস্বামীর পরামর্শে তাঁহারা এখানে বিজয়নগর স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
- (৮) ছক্ক ও বৃক্ক উভয়ে হোয়শল বল্লালন্পতিগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। রাজাদেশে তাঁহারা আনগুণ্ডি ও তৎসমীপবত্তী প্রদেশ তন্ন তন্ন করিয়া পর্যাটন করিতে স্থবিধা পান। এথানে তাঁহারা বিভারণ্যের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহারই পরামর্শে বিজয়নগর রাজ্য ও একটা নৃতন রাজবংশ স্থাপন করেন। ক্ষ পর্যাটক নিকিটিন্ ১৪৭৪ খুষ্টাক্ষে ভারত পরিভ্রমণে আসিয়া-ছিলেন। তিনি বলেন, বৃক্ক ও হরিহর বনবাসীর কাদম্বংশ-

সভূত। বিজয়নগরে তাঁহাদের রাজপাট ছিল। তিনি তাঁহা-দিগকে "হিন্দুস্থলতান কদম" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরি উক্ত কিংবদন্তীগুলি স্থুলতঃ আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বিপ্তারণ্যস্থানী শৃন্ধেরি মঠে আচার্যার্রপে গৃহীত হইবার পর, আনগুণ্ডিরাজ্যের অরাজকতা-দর্শনে তুপ্পভ্রমা তীরে সমা-গত হন। এখানে তিনি একটী পর্বতগুহার বিদয়া যোগ সাধনা করিতেন। তাঁহারই অমুকম্পায় বৃক্তরায় ও হরিহর বিভানগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদিও শৃঙ্গেরিমঠের বিবরণীতে এবং রায়বংশাবলীতে বিভারণ্য কর্তৃক বিদ্যানগর-স্থাপনের পরিচয় আছে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার অমুগৃহীত রাজা বৃক্তরায় তাঁহারই পরামর্শ-বলে এই বিস্তার্প রাজ্য বিশেষ দক্ষতার সহিত পালন করিয়া-ছিলেন। ইতিহাস আজিও বৃক্তরায় ও হরিহরের প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। [বিদ্যানগর-রাজবংশ দেখ।]

বিদ্যানগরের সঙ্গমরাজবংশের তালিকায় প্রথমে বৃক্, পরে
সঙ্গমরাজ ও তৎপরে তাঁহার পুত্র হরিহর ১ম ও বৃক্ ১মের নাম
লিখিত আছে। উদ্ধৃত কিংবদন্তীগুলিতে হক্ক বা হরিহর
প্রথমে এবং বৃক্ক পরে রাজা হন। রাজবংশের তালিকায়ও
হরিহর ১মকে ১০০৬ হইতে ১০৫৪ খঃ এবং বৃক্ক ১মকে ১০৫৪
হইতে ১০৭৭ খৃষ্টান্ধ পর্যান্ত বিজয়নগর রাজ্যশাসন করিতে
দেখা যায়। স্মৃতরাং বিদ্যারণ্যের শিষ্য বৃক্ক যে হরিহরের প্রাতা
তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি বংশপ্রতিষ্ঠাতা বৃক্ক বিদ্যারণ্যের
শিষ্য হন, তাহা হইলে তাঁহাকে এবং তাঁহার পুত্র সঙ্গমরাজকে
এক বৎসরের মধ্যেই কালের কবলে নিক্ষেপ না করিলে ঐতিহাসিক সত্যরক্ষার আর উপায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, বিদ্যারণ্যস্বামী ১৩৩১ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মচর্যা-বলম্বনপূর্বেক যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৩৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগরে আসিয়া সেই ধ্বন্ত নগর পুনঃসংস্কারপূর্বেক ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে তাহার বিদ্যানগর নামকরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় ৬৯ বৎসর হইয়াছিল। সাধু বিদ্যারণ্য বে নামের প্রত্যাশায় স্থনামে নগর স্থাপন করিয়াছিলেন, এরপ অন্থমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। অধিকসম্ভব, হরিহর ও বৃক্ক তাঁহার প্রসাদে ও পরামর্শে রাজ্য-লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া গুরুর নামেই নগরের নামকরণ করেন। বৃক্ক ১ম এর পর রাজা হরিহর ২য় ১৩৭৭ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

মঠের তালিকারসারে বিদ্যারণ্যমামী ১৩৩১ হইতে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত সন্মাস আশ্রমে থাকেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সতীর্থ ভারতীক্তমের মৃত্যু ঘটিলে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত তিনি

জগদ্গুরুরপে বিদিত হন। তাঁহার শেষজীবনে তিনি যে তাঁহার প্রিয় রাজধানী রক্ষার জন্ম হরিহর ১ম, বুরু ১ম ও হরিহর ২য়েকে রাজনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন, সে বিষয়ে দ্বিধা করিবার কোন কারণ নাই। অবশুই স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি নিয়তই মন্ত্রিরূপে বিদ্যানগরের রাজসভায় বিদ্যানান থাকিতেন না। তিনি শৃক্ষেরি মঠে থাকিতেন। সময় মত বিদ্যানগরের আসিতেন। কাশীবিলাসশিষ্য মাধবমন্ত্রী প্রভৃতি অপর কএক জন তাঁহার নিদেশ মতে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। \$

শৃঙ্গেদি মঠে শিষ্য, আচার্য্য বা জগদ্গুরুরূপে অবস্থান কালে শ্রীবিদ্যারণাম্বামী স্বীর অমিতজ্ঞানের পরিচয় স্বরূপ— বেদান্ত পঞ্চশীবিবরণ, প্রমেয়সংগ্রহ বা প্রমেয়সারসংগ্রহ, ব্রহ্মবিদাশীর্কাদপদ্ধতি, জীবয়ুক্তিবিবেক, দেব্যাপরাধস্তোত্র ও অভ্যান্ত কতকগুলি মুক্তিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থে ভাঁহার মাধবাচার্য্য নাম, পিতার নাম বা গোত্রাদির উল্লেখ নাই, কেবল মাত্র ভাঁহার ধর্ম্মগুরু বিদ্যাতীর্থের ও অবৈত-মতপ্রবর্ত্তক শ্রীগুরু শঙ্করাচার্য্যের বন্দনাদি আছে।

বাস্তবিক বলিতে কি, বিদ্যারণ্যের স্থায় অন্তুত জ্ঞান ও শক্তিশালী ব্যক্তি অদ্যাপি ইতিহাসে দেখা যায় নাই। তিনি গ্রন্থ-রচনায় যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ মস্তিষ্কচালনা করিয়া গিয়াছেন, রাজ-নৈতিক কেত্রে অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বারেষণেও তিনি সেইরূপ জ্ঞান ও প্রভাবের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

বিভারত্ব ( পুং ) বিদ্যাধন। বিদ্যা।

বিদ্যারম্ভ (পুং) বিদ্যায়াঃ আরম্ভঃ। বিভাশিক্ষার আরম্ভ। বালকের পাঁচ বৎসর সময় বিদ্যারম্ভ করিতে হয়। বালকের প্রথম বিভাশিক্ষা। [বিদ্যাশন্ধ দেখ]

বিদ্যারাজ ( পুং ) > বৌদ্ধ যতিভেদ। ২ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

বিত্যারাম, রসদীর্ঘিকা-প্রণেতা।

विन्तातानि (शः) निव।

বিদ্যার্থিন্ ( তি ) বিদ্যামর্থয়িত্বং শীলমশু অর্থ-ণিনি। ছাত্র।
যাহারা বিভাশিকা প্রার্থনা করে।

বিদ্যালস্কার ভট্টাচার্য্য (পুং) > সংক্ষিপ্তসারের প্রাসিদ্ধ টীকাকার। ২ সারসংগ্রহ নামে জ্যোতির্গস্থরচয়িতা।

৩ বিৰমঙ্গলরচিত কর্ণামূতের টীকাকার।

বিদ্যালয় ( পুং ) বিদ্যায়াঃ বিদ্যাশিক্ষায়াঃ আলয়ঃ স্থানং। বিদ্যাশিক্ষার স্থান, পাঠশালা।

প্রাচীনভারতের বিভাশিক্ষার স্থান পাঠশালা বা গুরুগৃহ হইতে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়প্রথার শিক্ষার স্থান স্কুল (Schoo) অনেক স্বতন্ত্র । এই বিভালয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষাদানের উপযোগী হইলে বিশ্ববিভালয় বা কলেজ (University বা Collge) নামে অভিহিত হয় । বিভালয় বা কলেজগৃহ কিরূপ হইলে বিভাশিক্ষাদানের স্থবিধা হয় এবং ঐ সকল স্থানে বালক ও য়্বকদিগের শিক্ষার উপযোগী কি কি ক্রন্ত থাকা আবশ্রুক, উচ্চশিক্ষাপ্রভব বর্ত্তমান পাশ্চাত্যপশ্তিতগণ বিশেষরূপ মীমাংসার দ্বারা তত্তিবিয়ের একটী তালিকা স্থিরীকরণ করিয়াছেন । বিভালয়ের গৃহাদির সংস্থান নির্দেশ করিয়া আজকাল অনেক "School-building" বিষয়ক গ্রন্থও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে বর্ত্তমানপ্রথায় পরিচালিত Boarding School, Kindergerten School প্রভৃত্তিরও য়থেষ্ঠ স্থ্রব্যবস্থা দেখা যায় । [বিস্থৃত বিবরণ স্কুল ও বিশ্ববিভালয় শব্দে ক্রপ্তব্য ।

বিদ্যাবংশ (ক্লী) বিভাব তালিকা। যেমন ধন্ধর্বিভা, আয়ুর্বিভা, শিল্পবিভাও জ্যোতিবিভা ইত্যাদি।

বিদ্যাবৎ ত্রি ) বিদ্যান্ত্যস্তে বিদ্যা-মতুপ্ মস্য ব। বিদ্যা-বিশিষ্ঠ, বিদ্যান্।

"বিদ্যাবস্তাপি কীর্ত্তিমস্তাপি সদাচারাবদাতান্তপি।
প্রোচেচঃ পৌরুষভূষণান্তপি কুলাত্মদর্ভুমীশঃ ক্ষণাৎ॥"
( প্রবোধচন্দ্রোদয় ২০০১)

বিত্যাবল্লভরস, রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রস ১ ভাগ, তাম ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ, হরিতাল ১২ ভাগ একত্র উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপ করিবে। পরে বালুকাযম্বে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধার করিয়া লইবে। যম্বের উপরিস্থাপিত ধাত্ত সকল ফুটয়া গেলে পাক সমাপ্তি হয়। ঔষধের মাত্রা ২ বা ৩ রতি। ইহা বিষমজ্বনাশক। ঔবধ সেবনকালে তৈলাভ্যঙ্গ ও জন্ন-ভোজন নিষিদ্ধ।

বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচাধ্য, ভাষলীলাবতীপ্রকাশদীধিতিবিবেক-রচমিতা।

বিদ্যাবিদ্ ( ত্রি ) বিদ্যাং বেত্তি বিদ্-কিপ্। বিদ্যাবিশিষ্ট, বিদ্যান্। বিদ্যান্তি-বিদ্যান্তি বিদ্যান্তি বিদ্যান্তি বিলোদন। ২ সংস্কৃত শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের উপাধিবিশেষ।

৩ নির্ণয়সিরূধৃত জনৈক শ্বতিনিবন্ধকার। ৪ ভোজপ্রবন্ধ ধৃত জনৈক কবি। ৫ দেবীমাহান্ম্য-টীকাকার। ৬ প্রাক্বতপত্ত-টীকাপ্রণেতা। নারায়ণের পুত্র।

বিদ্যাবিরুদ্ধ (ত্রি) জ্ঞানের বিপরীত। বুদ্ধির জগম্য বা বাহিরে। বিদ্যাবিশারদ (পুং) বিভানিপুণ, পণ্ডিত।

<sup>\$</sup> জগদ্ওক শ্রীবিদ্যারণ্যের এবং বিদ্যানগররাজদিগের প্রদন্ত অনেকগুলি
শিলালিপি ও শাসন পাওয়া গিয়াছে। তল্মধ্যে ১০৬৮ খৃঃ ১২৯০ কীলক
শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলকে লিখিত আছে, রাজা বৃক্ক হস্তিনাবতীপুরে
বাস করিতেন। তাঁহার মন্ত্রী মাধবাক বিখ্যাত শৈবপুরোহিত এবং মাধবাচার্য্য বিদ্যারণ্য শুক্তেরি মঠের জগদ্পুক্ত ছিলেন।

বিদ্যাবেশান্ ( ক্লী ) বিদ্যায়া বেশা গৃহং। বিদ্যাগৃহ, বিদ্যা শিক্ষার স্থান, বিদ্যালয়।

বিদ্যাব্রত ( খং ) গুরুগ্হে পাঠাবস্থায় কাল্যাপন।

বিদ্যাত্রতক্ষাতক (ত্রি) মন্ক গৃহস্তভেদ, বিদ্যা ও ব্রত-স্বাতক গৃহস্থ। যিনি গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদ সমাপন ও ব্রত অসমাপন করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিভাসাতক, আর যিনি ব্রত সমাপন ও বেদ অসমাপন করিয়া অর্থাৎ সমগ্রবেদ অধ্যয়ন না করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্বাতক কহে। বেদ ও ব্রত উভয় সমাপন করিয়া যাহারা সমাবর্ত্তন করেন, তাহারা বিদ্যাব্রত্মাতক নামে প্রসিদ্ধ।

"বেদবিদ্যাত্রতমাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।

পূজরেদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জরেৎ ॥" ( মমু ৪। ১১ )

বিং সমাপ্য বেদান্ অসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্তে স বিদ্যাস্থাতকঃ যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্তে স ব্রতস্থাতকঃ উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্তে স বিদ্যাব্রতন্ধাতকঃ'। (কুল্লুক)
বিদ্যাসাপর (ত্রি) সর্বশাস্ত্রবিং। সাগ্র দেমন সর্ব্বরুত্রের
আধার সেইরূপ সকল বিদ্যারত্বের যিনি আধার, তাহাকে বিভাসাগ্র বলা যায়। বহু পণ্ডিতের এই উপাধি দুষ্ট হয়।

২ এক খণ্ডনখণ্ডথাগুটীকাকার। ৩ কলাপদীপিকা নামে ভট্টিকাব্যটীকা-রচয়িতা। ভরত মলিক ও অমরকোষটীকার রামনাথ এই টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ৪ মহাভারতের জনৈক টীকাকার।

বিদ্যাসাতক (ত্রি) গৃহস্থবিশেষ। যিনি গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্থাতক কহে।

[বিদ্যাত্রতস্নাতক দেখ]

বিদ্যুচ্ছক্র (পুং) রাক্ষস।

"অথাংশুঃ কশুপস্তার্ক্স খতদেনস্তথার্কশী।

বিত্যুচ্চক্রম হাশঝঃ সহোমাদং নয়স্তামী ॥" (ভাগবত ১২৷১১৷৪১) 'বিত্যুচ্চক্রঃ রাক্ষসঃ' (স্বামী)

বিদ্যুচ্ছিথা (স্ত্রী) > স্থাবর বিষের অন্তর্গত মূলবিষবিশেষ। ২ রাক্ষসীভেদ। (কথাসরিৎসা ২৫।১৯৬)

বিত্যু জ্জিহ্ব (পুং) বিহাদিব চঞ্চলা জিহ্বা যশু। > রাক্ষসবিশেষ।
(রমাায়ণ ৭।২৩) > যক্ষভেদ। স্তিয়াং টাপ্। ও বিহাজ্জিহ্বা।
৪ কুমারান্ত্র মাতৃগণবিশেষ।

"মেঘস্থনা ভোগবতী স্থল্রশ্চ কনকাবতী।

অলাতাক্ষী বীর্যাবতী বিহ্যাজ্জিহ্বা চ ভারত ॥" (ভারত ৯।৪৬।৮)

বিদ্যাজ্বাল (পুং) রাক্ষসভেদ।

বিত্যুজ্জ্বালা (স্ত্রী) বিহাত ইব জালা যস্তাঃ। কলিকারীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গুলিয়া। (রাজনি°)

বিত্যুৎ (স্ত্রী) বিশেষেণ স্থোততে ইতি বি-গ্রত ( ল্রাজভাসেতি । পা এং।১৭৭) ইতি কিপ্। ১ সন্ধা। (মেদিনী) বিদ্যোততে যা গ্রত-কিপ্। ২ তড়িৎ, পর্যায় — শম্পা, শতহুদা, হ্রাদিনী, ঐরাবতী, ক্ষণপ্রভা, সোদামিনী, চঞ্চলা, চপলা, ( অমর ) বীণা, সৌদামী, চিলমীলিকা, সজ্জু, অচিরপ্রভা, অস্থিরা, মেঘপ্রভা, অশনি, চটুলা, অচিররোচি, রাধা, নীলাঞ্জনা। ( জ্রটাধর )

এই বিহাৎ চারি প্রকার, অরিষ্টনেমির পত্নীর গর্ভে ইহাদের জন্ম। (বিষ্ণুপু° ১।১৫ অ°)

এই চারি প্রকার বিদ্যাতের মধ্যে বিদ্যাৎ ক্পিলবর্ণ হইলে বায়ু, লোহিতবর্ণ বিদ্যাৎ আতপ, পীতবর্ণে বর্ষণ এবং অসিতবর্ণ বিদ্যাৎ হইলে হুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে।

"বাভায় কপিলা বিত্যদাতপায় হি লোহিতা।

পীতা বর্ষায় বিজ্ঞেয়া হর্ভিক্ষায়াসিতা ভবেৎ ॥" (শ্লোকটীকা)

২ উন্ধান্তেন, বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, ধিষ্ণ্য, অশনি, বিহাৎ প্রভৃতি উন্ধা বহুবিধ, তন্মধ্যে তটতটস্বনা বিহাৎ সহসা প্রাণিগণের ত্রাস করিতে করিতে জীব ও ইন্ধন বাশিতে নিপতিত হয়।

"বিত্যুৎসন্থ্যাসং জনয়ন্তী তটতটস্বনা সহসা।
কুটিলবিশালা নিপত্তি জীবেন্ধনরাশিয়ু জলিতা ॥"
( বৃহৎসংহিতা ৩গ্ৰ )

এই উন্ধাবিশেষ অন্তরীক্ষম্ব জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া গণ্য। জ্যোতিঃশাল্পে ধিষ্ণা, উন্ধা, অশনি, বিহাৎ ও তারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ লিখিত আছে; \* তন্মধ্যে উন্ধার বছবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। অশনি নামক বজ্ঞ মহুষ্যা, গজ, অশ্ব, মৃগ, পাষাণ, গৃহ, তরু ও পশ্বাদির উপর মহাশব্দে পতিত হয়। ধরাতলে পড়িলে উহা চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিয়া সেইস্থান বিদারণ করে। বিহাৎ সহসা তট তট শব্দ করিয়া প্রাণিগণের ত্রাস উৎপাদন করে বটে, কিন্তু উহা সাধারণতঃ জীব ও ইন্ধনের উপর পতিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে জ্ঞালাইয়া কেলে। বিহাতের আকার কটিল ও বিশাল।

বিত্যুৎ ও অশনি প্রায়ই এক; কিন্তু প্রকৃতি বিশেষের পার্থক্য নিরূপণ করিয়া উহাদের দ্বিপ্রকার বিভাগ নির্দেশ করা হইয়াছে। জ্যোতির্বিৎশ্রেষ্ঠ উৎপল অশনি শব্দের অর্থ, "অশ্বর্ষণমূক্ষা ভেদো বা" করিয়া সন্দেহ নিরাকৃত করিয়াছেন। স্কৃতরাং ইহাদিগকে বর্তুমান Meteorites বা aerolites বলিয়া মনে করিতে বিশেষ কোন আগতি দেখা যায় না।

\* বৰ্ত্তমান বৈজ্ঞানিকের নিকট তারাগুলি Shooting Stars; থিকা ও উকা Meteors যে সকল উকা পড়িবার সময় শব্দ করে, তাহারা detonating Meteors or bolides নামে পরিচিত। বিত্যুৎ ও অশনির অন্তর্রূপ অর্থ আছে, সেই অর্থেই তাহার সাধারণতঃ প্রয়োগ হইরা থাকে। বিত্যুতের উৎপত্তি-কারণ সম্বন্ধে শ্রীপতি বলিয়ছেন যে, স্কুজল সমুদ্র মধ্যে বাড়বায়ি নামক অন্নির অবস্থান হেতু ধূমমালা উথিত হইরা পবন দ্বারা আকাশপ্রে নীত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। পরে স্থাকিরণে তাহা উত্তপ্ত হইলে, তাহার মধ্য হইতে যে সকল অন্নিক্ত ক্রিয়, তাহারাই বিহুৎ। এই বিহ্যুৎ সময় সময় অন্তরীক্ষ হইতে শ্বলিত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় এবং জগতের নানারূপ অনিষ্টিপাত হইয়া থাকে। বিহ্যুৎপাতের সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার বলেন যে, বৈহ্যুত তেজঃ অকশ্বাৎ মৃত্তিকাদি মিশ্রিত হইলে প্রতিকূল বা অমুকূল পবনের আঘাতে আকাশে বাত্যাবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে। অকালে বৃষ্টিপাত সময়ে তাহা পতিত হয় এবং প্রার্ট্ কালে পাংশু উথিত হয় না বলিয়া বিহ্যুৎপাতও হইতে পায় না।

পার্থিব, জলীয় ও তৈজদ ভেদে বিহাৎ তিন প্রকার।
বৃহৎসংহিতায় বিহালতা, বিহালামন্ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ
দেখিয়া মনে হয়, ঐ শব্দগুলি বিভিন্ন প্রকার বিহাতেই আরোপিত হইয়াছে, ঐ গুলিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিকের Sinuous,
ramified, meandering প্রভৃতি বহুবিধ বিহাৎ (lightening) বলিয়া মনে করিতে পারি। বিষ্ণুপুরাণে (১০১৫)
কপিলা, অতিলোহিতা, পীতা ও দিতা নামে চারি প্রকার
বিহাতের উল্লেখ আছে। শ্রীধরসামী লিখিয়াছেন যে ঝড়ের
সময় কপিলা, প্রথর গ্রীক্ষকালে অতিলোহিতা, বৃষ্টির সময় পীতা
এবং ছভিক্ষের দিনে দিতা নামক বিহাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে মেঘই বিক্যতের এক মাত্র কারণ; কিন্তু সকল অধ্যাপকই এ বিষয়ে একমত হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, দমুদ্রের ও স্থলভাগের উপরিস্থ কায়ুর তড়িৎ (electricity) এক ভাবাপন্ন নহে, কিন্তু জল বাপ্লীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে তড়িৎ প্রকাশ পায় এবং মেঘের জলকণায় তাহা বিদ্যমান থাকে। বাষ্পকণা একত্র ও ঘনীভূত হইলে জলকণায় পরিণত হয় এবং সেই সঙ্গে আবদ্ধ তড়িৎ বিক্যৎ আকারে পরিদ্রামান হইতে থাকে। আবার বাষ্পকণা ঘন হইবার পক্ষে ধ্রিকণাও আবশ্রক।

এই সকল বিষয় পৃষ্ধানুপৃষ্ধরূপে পর্য্যালোচনা করিলে মেঘে বিহাতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আধুনিক জ্ঞানের সহিত প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্দিগের উক্তির বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

বিহাৎ ও অশনি এক নহে। উহাদের ধাতুগত অর্থ হইতেই শার্থক্য নিরূপণ করা যাইতে পারে। হ্যাত ধাতু দীপ্তি অর্থে বিহাৎ এবং সংহতি অর্থে অশধাতু হইতে অশনি শব্দ হইয়াছে। বেদে অশনা শব্দে কেপণীয় প্রস্তর ব্ঝায়। ইহা হইতে বেশ ব্ঝা যায় যে, ইন্দ্রের বজ্ঞ প্রস্তর বা লোহময় ছিল। অশনি শব্দ দারা কেবল আমরা Globular lightning এবং lightning tubes or fulgurites ব্ঝি। শেষোক্ত অর্থে-ই প্রচলিত ইংরাজী Thunderbolt শব্দ ব্যবস্তা।

নির্ঘাত নামে আর এক প্রকার নৈসর্গিক ব্যাপার আছে।
বৃহৎসংহিতাকার বলেন যে, এক পবন অগ্রপবন কর্তৃক তাড়িত
হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলে নির্ঘাত হয়। উহার শব্দ ভৈরব ও
জর্জ্জর ঐ অনিলসম্ভব নির্ঘাত ভূপ্ঠে পড়িতে ভূমিকম্প সমুখিত
হইয়া থাকে। যে নির্ঘাতের পতনে সমগ্র পৃথিবী কাঁপিয়া
উঠে, বিচার করিয়া দেখিলে, তাহাকে ও sudden clap of
thunder বলিয়াই মনে হয়। উহা বস্তুতঃ বায়ুর সহসা আকুঞ্জন
ও প্রসারণে উৎপন্ন।

জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রহরণার্থক বজ্রের দ্বিবিধ আকার বর্ণিত আছে। একটা আকার বিষ্ণুচক্রের স্থায় গোল এবং অপরটীর আকার গুণক চিহ্নের ( × ) মৃত। [বজ্ব দেখ।]

আমাদের দেশের সাধারণের ধারণা মেঘ জলীয় বাজে উৎপন্ন। ঐ মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইরা আকাশমার্গে পরিভ্রমণ করিরা থাকে। যথন এই মেঘ কোন শীতল বায়ন্তরে আসিয়া উপনীত হয়, তথন তাহা ক্রমশঃ শীতল হইয়া জ্মাট বাঁধিয়া থাকে এবং তাহা হইতেই ধরায় বৃষ্টিপাত ঘটে। [ বৃষ্টি দেখ।]

যথন এই মেঘগুলি একস্থানে জমিয়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়
এবং সহসা জলপাত করে না, তথন ঐ সকল মেঘের গতিবিধি
নিবন্ধন সংঘর্ষণে অগ্নিক্ষ বিলাপ উৎপাদন করিয়া থাকে। উহাই
বিলাপ। এই বিলাপ অক্সম্পর্শ করিলেই তৎক্ষণাৎ মৃত্যু
ঘটিয়া থাকে।

অজ্ঞলোকের মধ্যে বিশ্বাস বিহাদেবী স্বর্গবালার মধ্যে অন্তর্পমা স্থানর। মেঘে যথন জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হর, তথন ঐ দেববালা মেঘের আড়ে থাকিয়া স্বীয় কনিষ্ঠাঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে থাকেন। সে অঙ্গুলাগ্র দীপ্তিই আমাদের বিহাৎ।

আমেরিকাবাদী বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ বিশেষ গবেষণার সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, বিক্লাৎ (lightning) ও তড়িতালোক (electric apark) একই বস্তু

ি ভাড়িত দেখ। ]

(ত্রি) বিগতা হাংকান্তির্যস্ত। ও নিপ্সভ, প্রভাহীন। হাতিহীন। বিশিষ্টা হাৎ দীপ্তির্যস্ত। ৪ বিশেষ দীপ্তিশালী, অতিশয় দীপ্তিশালী।

"বিহ্যাওস্পর্যাতো জাতা অবস্ত নঃ"। (ঋক্ সাংগা>২) 'বিহ্যাতো বিশেষেণ দীপামানাং' ( সায়ণ ) ৫ মুনিবিশেষ। বিজ্যুতা (স্ত্রী) ১ বিছাৎ। ২ অপ্সরোভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব) বিজ্যোতা পাঠও দৃষ্ট হয়।

বিদ্যুতাক্ষ (পুং) > বিহাতের স্থায় উজ্জ্ব চক্ষ্বিশিষ্ট। ২ স্কলামুচরভেদ।

বিদ্যুৎকেশ (পুং) বিহাত ইব দীপ্তিশালিনঃ কেশা যশু। রাক্ষ্যবিশেষ। রাক্ষ্যশ্রেষ্ঠ হেতীর পুত্র।

মহামতি হেতি কালকন্তা ভয়াকে বিবাহ করেন, এই ভয়ার গর্ভে বিচ্যুৎকেশের জন্ম হয়। বিচ্যুৎকেশ সন্ধ্যাকন্তা পৌলোমীকে বিবাহ করেন। এই পৌলোমীও বিচ্যুৎকেশ হইতে রাক্ষস-বংশ বিস্তৃত হয়। (রামায়ণ উত্তরকা° ৭ অ°)

বিচ্যুৎকেশিন (পং) রাক্ষ্যরাজভেদ।

বিদ্যুক্ত (ত্রি) > বিহাতের ভাব ও ধর্মা। ২ উজ্জ্বল আলোক-বিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৩)১০)

বিহ্যুত্য ( ত্রি ) বিহাতি ভব বিহাৎ-যৎ ( পা ৪।৪।১১০ ) বিহাহৎপন্ন, বিহাৎ হইতে জাত।

বিত্যুত্বৎ ( ত্রি ) বিহাতঃ সম্ভাশিন্নিতি বিহাৎ-মতুপ্ মস্থ বন্ধম। বিহানিশিষ্ট, যাহাতে বিহাৎ আছে, মেঘ।

"বিগ্রান্থান্ মেঘং"। (পা ১।৪।১৯)
"বিগ্রান্তব্য ললিতবনিতাঃ সেক্রচাপং সচিত্রাঃ।
সঙ্গীতার প্রহতমূরজাঃ স্নিগ্ধগন্তীরঘোষম্॥" (মেঘদ্ত ৬৬)
(পুং) পর্ব্বতিশেষ। (হরিবংশ ২২৮।৭১)

বিত্যুৎপতাক (পুং) প্রলয়কালীন সপ্তমেঘের মধ্যে একটীর নাম। [বলাহক দেখ।]

বিদ্যুৎপর্ণা (স্ত্রী) অপ্রেরাভেদ। (মহভিারত ১।১২৩৫৯) বিদ্যুৎপাত (পুং) উন্ধাপাত। বজ্রপাত। বিদ্যুৎপুঞ্জ (পুং) > বিদ্যুমালা। ২ বিদ্যাধরভেদ।

( কথাসরিৎসা<sup>°</sup> ১০৮।১৭৭ )

ন্ত্রিয়াং টাপ্। বিহ্যুৎপুঞ্জের কন্তা।
বিদ্যুৎপ্রভ (ত্রি) > বিহ্যাতের স্থায় প্রভাবিশিষ্ট। ২ ঋষিভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ব)। ৩ দৈত্যরাজভেদ। ৪ দৈত্যরাজ বলির পৌত্রী। ৫ রত্বর্ষ নামক রক্ষরাজকন্তা।
৬ অপ্সরোগণভেদ।

বিদ্যুৎপ্রিয় (ত্রি) বিহাৎ প্রিয়া যশু। (ক্লী) বিহাতঃ প্রিয়ং। তদাকর্ষকত্বাৎ। কাংশু ধাতু, কাঁদার পাত্র।

বিছ্যুদক্ষ (পুং) > বিহারেত্র। ২ দৈতাভেদ। (হরিবংশ) বিছ্যুদ্দোতা (স্ত্রী) বসস্তদেনরাজার কল্পা। (কথাস° ৩৭৫৫)

विद्याम् रिशोती ( श्री ) मिक्क मूर्विट जन।

বিত্যুদ্ধস্ত ( ত্রি ) মরুছেদ। ( ঋক্ ৮। ৭।২৫ )

বিত্যুদ্ধজ (পুং) > অস্ত্রজেদ। ২ বিহাৎপতাক।
[বিহাৎপতাক দেখ।]

বিচ্যুদ্রেথ ( জি ) > বিভোতমান্যানোপেত, দীপ্তিমান্ যান্যুক্ত।

"বিহ্যদ্রথ: সহসম্পুর্ব্রোহগ্নি:"। ( ঋক্ ৩।১৪।১ )

"বিহ্যদ্রথোবিছোতমান্যানোপেতঃ'। ( সায়ণ )

२ मीखिविशिष्ठे त्रथयूकः।

\*বিহ্যদ্রথা মরুত ঋষ্টিমন্তঃ " ( ঋকু ২।৫৪।১৩ )

'বিহ্যাদ্রথা বিজ্যোতমানরথোপেতা ঋষ্টিমস্তে। দীপ্তিমস্ত:। ঋষ্টিরাযুধবিশেষঃ তদ্বস্তো বা।' (সায়ণ)

বিদ্যুদ্ধর্চস্ (ত্রি) > বিহাতের স্থায় দীপ্তিশালী। ২ দেবগণ-ভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব্ধ)

বিদ্যুন্মৎ ( ত্রি ) বিশিষ্ট দীপ্তিযুক্ত।

"আ বিহ্নান্তিম ক্লতঃ স্বর্কৈ রথেভিষাত।" (ঋক্ ১৮৮৭১)
'বিহ্নান্দভিঃ বিভোতনং বিহ্নাৎবিশিষ্টদীপ্তিযুকৈঃ রথেভিরাখ্রীয়ে রথৈরায়াত অম্মদীয়ং যজ্ঞমাগচ্চত।' (সায়ণ)

বিত্যুদ্মহস্ ( ত্রি ) বিহাৎ বিজোতনং মহ: তেজো ষস্ত। বিজোত-মানতেজা, ব্যক্ততেজাঃ, যাহার প্রভা জাজ্জন্যমান।

"বিহান্মহসো নরঃ" ( ঋক্ ৫।৫৪।৩) 'বিহান্মহসো বিছোত-মানতেজসো নরো রুষ্টাাদেনে তারঃ।' ( সারণ )

বিজ্যুন্মাল (পুং) > বিহাতের মালা। ২ বানরভেদ।
(রামায়ণ ৪।৩৩।১৩)

বিস্থ্যনালা (স্ত্রী) বিছ্যতাং মেঘজ্যোতীনাং মালা। ১ তড়িৎ-সমূহ।

"বিছান্মালাকুলং বা যদি ভবতি নভোনষ্টচন্দ্রার্কতারং। বিজ্ঞেয়া প্রাবৃড়েয়া মুদিতজনপদা সর্কশস্তৈকপেতা॥" ( বৃহৎস° ২।৫৬ )

২ অষ্টাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রত্যেক চরণে ৮টী করিয়া গুরুবর্ণ থাকে এবং প্রত্যেক চারিটী বর্ণের পর বিশ্রাম দিতে হয়।

"সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যক্তা বিশ্রামঃ স্তাদ্বেদৈর্বেদঃ।
বিদ্দ্বুবৈদ্বীণাপাণি! ব্যাখ্যাতা সা বিজ্ঞালা॥" (শ্রুতবোধ)
ত যক্ষরমণীভেদ। ৪ চীনরাজ স্বরোহের কন্তা।
(কথাসরিৎসাং ৪৪।৪৬)

বিত্যুন্মালিন্ (পুং) > রাক্ষসভেদ। বিত্যুন্মালীনামক এক রাক্ষস
মহেশ্বরের পরম ভক্ত ছিল। দেবাদিদেব মহাদেব তাহাকে
এক অত্যুক্তন স্ববর্ণ বিমান প্রদান করেন। বিত্যুন্মালী সেই
• বিমানে চড়ির্মী স্থর্য্যের পাছে পাছে যাইতে আরম্ভ করিলে
বিমানের দীপ্তিতে রাত্রিকাল মর্থাৎ অদ্ধকার একেবারেই বিলুপ্ত

হইল। তাহা দেখিয়া স্থাদেব স্বীন্ধ তেজে ঐ বিমান দ্রবীভূত করিয়া অধাভাগে পাতিত করিলেন।\* (ভাগবত ১।৭ স্বামী) রামারণেও এক বিহানালীর কথা বর্ণিত আছে, তাহার সহিত ধর্মের পুত্র স্কুষেণ নামক প্রসিদ্ধ মহাকপির যুদ্ধ হয়।† ২ অস্কুরভেদ। (ভারত দ্রোণপর্ব্ধ) ও পর্জ্বন্ত।

বিদ্যুন্মুখ ( ত্রি ) > বিহাতের স্থায় মুখবিশিষ্ট। ২ উপগ্রহভেদ। বিদ্যুল্লতা ( স্ত্রী ) মেঘজ্যোতিঃ, তড়িৎ।

বিত্যুক্তেখা (স্ত্রী ১তড়িৎ । ২বণিক্পত্নীভেদ।(কথাসরিৎ ৬৯।১২৫) বিদ্যোক্ত সরস্বতী, বেদান্তত্বসার-রচ্মিতা। কৈবল্যেন্ত্র-জ্ঞানেন্দ্রের শিষ্য।

বিদ্যেশ (পুং) > শিবমূর্ত্তিভেদ। ২ মুক্তাত্মসম্প্রদায়বিশেষ। বিদ্যেশ্বর (পুং) > এক্রজালিকভেদ। (দশকুমার ৪৫।>>) ২ বিদ্যেশশকার্থ।

বিদ্যোৎ (স্ত্রী) বি-ছাত্-বিচ্। বিহাৎ। "বিদ্যাৎপাহি" (শুক্ল
যজু: ২০।২) হৈ ককা ! বিদ্যোৎ বিহাতঃ মাং পাহি। বিদ্যোততে
ইতি বিদ্যোৎ বিচ্প্রত্যয়ে গুণঃ বিহাৎপাতাৎ রক্ষেত্যর্থঃ' (মহী°)
বিদ্যোত (ত্রি) > হাত, প্রভা, দীপ্তি। ২ লম্বানায়ী রমণীগর্জজাত নুপতিবিশেষ। (ভাগ° ৬।৬।৫) ও অপ্যরোভেদ।

বিদ্যোশতক (ত্রি) প্রভাবিশিষ্ট। বিদ্যোশতন (ত্রি) দীপ্রিশীল।

বিদ্যোতয়িতব্য ( ত্রি ) বিগ্যতালোকে আলোকিত করান। ্ ( প্রশোপ° ৪৮ ) বিশেষ প্রকারে প্রকাশন বা ব্যক্ত করান।

वित्नािक्त ( वि ) वित्नािक-हेनि । প্रভानीन ।

বিদ্রে (ক্লী) ব্যধ-রক্ দাস্তাদেশঃ সম্প্রদারণঞ্চ। ছিদ্র, রন্ধু, বিবর। বিদ্রেথ (ক্লী) সামভেদ।

বিদ্রেধ ( তি ) > স্থল । ২ দৃঢ় । ৩ স্থসরদ্ধ ।

"কনীনকেব বিদ্রুধে নবে ক্রপুদে অর্জকে। বক্র যামেযু শোভেতে॥" ( ঋক্ ৪।৩২।২৩ )

'হে ইক্স! বিদ্রুধে বিদৃঢ়ে ব্যুট়ে বক্র বক্রবরণী স্বদীয়াবশ্বী যামেষু যজেষু শোভেতে কান্তিযুক্তো ভবতঃ।' ( সায়ণ )

৪ বিদরণশীল এণবিশেষ, বিজ্ঞধিরোগ।

"বিদ্রধস্থ বলাসশু লোহিত্স্য বনস্পতে। বিসন্নকস্যোষধে মোচ্ছিষঃ পিশিতং চন ॥"(অথর্ব্ব° ৬।১২৭।১) 'হে বনস্পতে। চতুরঙ্গুল প্লাশরুক্ষণ হে ওষধে বিসর্পকাদি- ব্যাধেরৌষধভূতবিদ্রধশু বিদরণশীলশু ব্রণবিশেষশু পিশিতং চন নিদানভূতং হুইং মাসমপি মোচ্ছিষঃ মোচ্ছেশয়।' ( সায়ণ )

"বি বৃহামো বিসল্লকং ৰিদ্ৰধং হৃদয়াময়ম্।" (অথব্ব° ৬।১২৭।৩) 'তথা বিদ্ৰধম্ বিদরণস্বভাবং ব্ৰণবিশেষম্।' ( সায়ণ )

বিদ্রেধি [ ধী ] (পুং স্ত্রী ) ২ শৃকদোরভেদ। (স্বশ্রুত নি° ১৪অ°) ২ রোগভেদ, অন্তর্ত্র প্রেটে ফোড়া, রাজগাড়। পর্যায় বিদরণ, হদ্গ্রন্থি, হদুণ। (রাজনি°)

এই রোগ বাতজ, পিত্তজ, কফজ, শোণিতজ, ক্ষতজ ও বিদোষজ তেদে ছয় প্রকার। অন্তিসমাশ্রিত বাতপিত্তকফাদি অত্যন্ত কুপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে জক্, মাংস ও মেদসমূহকে দ্যিত করিয়া বেদনাযুক্ত, গভীরভাবে অন্তঃপ্রবিষ্ট, গোল বা দীর্যাকার ভয়ানক শোথ জন্মার, ইহাই বিদ্রধি বলিয়া খ্যাত।

"ত্বগ্রক্তমাংসমেদাংসি সংদ্যান্থিসমাপ্রিতাঃ।
দোষাঃ শোথং শনৈ র্যোরং জনয়ত্যুচ্ছিবতা ভূশং॥
মহামূলং রুজাবস্তং বৃত্তং বাপ্যথবায়তং।
স বিদ্রেধিরিতি খ্যাতো বিজ্ঞেয়ঃ ষড় বিধশ্চ সঃ॥" (মাধবনি°)
ইহার মধ্যে যে শোথ রুষ্ণ অথবা অরুণবর্গ, অত্যন্ত কর্কশ
(খর্থরে) ও বেদনাযুক্ত, ষাহার উদ্গম ও পাক দীর্ঘকালে
ঘটে এবং পাকান্তে যাহা হইতে তরল স্রাব হয়, তাহা বাতজ;
যাহা পাকা যক্তভুমুরের আরুতিবিশিষ্ট, সবুজ বর্গ, জর ও দাহকারী এবং অতি শীঘ্রই যাহার অভ্যুত্থান ও পাক হয়, আর
পাকিলে যাহা হইতে পীতবর্গ স্রাব হইতে থাকে, তাহা পিত্তজ।

বে বিজপি পাপ্তবর্গ ও খুরী বা শরার পীঠের স্থায় আরুতিবিশিষ্ট হইয়া অতি দীর্ঘকালে উথিত হয় ও পাকে এবং পাকিলে

যাহা হইতে সাদা রঙের পূয় নির্গত হয়, যাহাতে চুলকনা ও

অল্প বেদনা থাকে এবং যাহা স্পর্শ করিলে শক্ত ও শীতল বলিয়া
বোধ হয়, তাহা কফজ। ত্রিদোষজ বা সান্নিপাতিক বিজেধিতে

নানা রকম বর্ণ, বেদনা ও স্রাব দেখা যায়, ইহার অভ্যুত্থান ও
পাকের কোন নিয়ম নাই, শীঘ্রও পাকিতে পারে, বিলম্বেও

পাকিতে পারে। এই বিজপি বলুর ভূমির স্থায় অতি উচ্চ নীচ
এবং বছ স্থান ব্যাপিয়া উথিত হয়।

কাঠ, লোট্র বা পাষাণাদি দারা অভিহত অথবা থকা প্রভৃতি কোনরপ শস্ত্রাদি দারা আহত হইয়া অপথ্য সেবা করিলে বায় অত্যন্ত কুপিত হয় এবং পিত ও রক্তকে দূষিত করে। এই চুই রক্ত ও পিত্ত হইতে জর, দাহ ও তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। ইহার ক্ষতজ বা আগন্তক বিদ্রধি বলিয়া কথিত হয়। ইহার অভ্যান্ত লক্ষণ পিত্তবিদ্রধির ভায় কৃষ্ণবর্ণ ক্ষোটকার্ত, স্বুজ্বর্ণ, অত্যন্ত দাহ, বেদনা ও জরযুক্ত এবং পিত্তবিদ্রধির যাবতীয় লক্ষণায়িত হইলে তাহাকে রক্তবিদ্রধি বলে।

<sup>\* &#</sup>x27;বিত্যমালী নাম কশ্চিদ্রাক্ষ্যো মাহেখর: তথ্যে ক্রেণ সৌবর্ণং বিমানং
দত্তং ততোহর্কস্ত পৃষ্ঠতো অমন্ বিমানদীস্ত্যারাজিং বিলোপিতবান্ ততোহক্রেণ নিজতেজ্ঞ্যা ত্রাবয়িত্বা তদ্বিমানং পাতিতম্ ।' (ভাগ্ন ১।৭ স্বামা )

† "ধর্মস্ত প্রো বলবান্ স্থাবেণ ইতি বিশ্রুতংয়া

ল বিহ্যমালিনা দাৰ্জং অযুধ্যত মহাকপিঃ ॥" (রামা॰ বুদ্ধকা॰ ৪৩ স॰)

মল্বার, মূত্রনালের অধোভাগ, নাভি, উদর, কুচ্কিবয়, বুৰু (মূত্ৰযন্ত্ৰ) দ্বয়, প্লাহা, যক্তৎ, হৃদয় ও ক্লোমনাড়ী প্ৰভৃতি স্থানে উল্লিখিত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইলে উহা যথাযথ ভাবে তত্তৎ বাতজ, পিত্তজাদি নামধেয় অন্তর্বির্দ্রধি বা অন্তর্ত্রণ বলিয়া অভিহিত হয়। তবে অন্তর্বিদ্রধিতে স্থানভেদে একটু বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়; উহা মলদ্বারে জন্মিলে অধোবায়ু ক্ষ, মূত্রনালে হইলে মূত্রের অল্লতা ও কুচ্ছুতা, নাভিতে হিক্কা ও শুড়গুড় শব্দ, উদরে উদরক্ষীতি বা বায়ুর প্রকোপ, কুচ্কিতে হইলে পীঠে ও মাজায় অত্যন্ত বেদনা, বুরুদ্বরে পার্স্থনহোচ, প্লীহাতে উর্দ্ধ খাদের অবরোধ ও সর্বাঙ্গে তীব্রবেদনা; স্কুদয়স্থ বিদ্রধিতে দারুণ শূল, যকুতে বিদ্রধি হইলে খাস ও তৃষ্ণা, আর ক্লোম নাড়ীর বিদ্রধিতে বারম্বার অতিশয় পিপাসা হয়। এই বিদ্রধি কোন মর্ম্মস্থানে ক্ষুদ্রাকারে বা বুহুদাকারে জন্মিয়া তথায় পাকিয়া বা না পাকিয়া যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন উহা ভয়ানক কষ্টদায়ক হয়। গুরুপাক দ্রব্য, অনভ্যস্ত অর্থাৎ যাহা कान दिन वात्रांत कता रह नारे अक्रम ख्वा अवः दिन, कान ও সংযোগবিক্তম অনুপানাদি ব্যবহার অতি গুম্ব বা অতি ক্লিনান্ন ভোজন, অতি ব্যবায় (স্ত্রীদেবা), অতি ব্যায়াম, মলমূত্রা-দির বেগ ধারণ এবং বিদাহজনক তৈলভূষ্ট বা যে কোন রকম ভৃষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ প্রভৃতি হেতুতে বাতপিত্তকফাদি দোষ পৃথক বা মিলিত ভাবে কুপিত হইয়া গুলাকারে বা বল্লীকাকারে উন্নত ও প্রসারিত হইয়া এই অন্তর্বিদ্রধিরোগের উৎপাদন করে।\*

অপপ্রস্থা বা স্থাস্থা স্ত্রীর অহিতাচার দারা দাহজরকারক ঘার রক্তবিদ্রধি রোগের উৎপত্তি হয়। আর স্থাস্থতা
স্ত্রীলোকের প্রস্বাস্তে যদি সম্যক্ রক্তপ্রাব না হয়, তবে তাহা
হইতে মকল্লসংজ্ঞক রক্তবিদ্রধিরোগ জন্মে। ইহা সপ্তাহের
মধ্যে উপশম প্রাপ্ত না হইলে পাকিয়া উঠে। (স্কুশ্রুতনি° ১৬অ০)

\* "শুর্বসায়াবিকদ্ধার শুদ্দসংক্রিরভোজনাৎ।

অতিব্যবায়বায়ামবেগাঘাতবিদাহিভিঃ ॥
পৃথক্ সস্তুয় বা দোষাঃ কুপিতা শুলারপিণম্।

বল্মীকবৎ সম্রদ্ধমন্তঃ কুর্বন্তি বিজ্ঞধিন্ ॥

শুদে বন্তিম্থে নাভ্যাং কুন্দো বজ্ঞগায়োন্তথা।

বুক্রেরাঃ প্লীক্ যকৃতি হৃদয়ে ক্লোয় বা তথা ॥

তেবাং লিঙ্গানি জানীয়াৎ বাহ্যবিজ্ঞধিলক্ষণৈঃ।

শুদে বাতনিরোধন্ত বন্তো কুজ্লালম্ত্রতা ॥

নাভ্যাং হিন্ধা তথাটোপঃ কুন্দো মাক্রতকোপনম্

কটীপৃষ্ঠগ্রহন্তীত্রো বজ্জণোথে তু বিজ্ঞধে।

বুক্রেরাঃ পার্শসংকোচঃ প্লীক্ গুছ্যামবরোধনম্।

সর্ব্বাক্রপ্রগ্রহন্তীত্রো কৃদি শ্লশ্চ দাক্রণঃ।

শ্বাদো বকৃতি তৃঞ্চা চ পিপাসা কোমজেহধিকা।"

অন্তর্বিদ্রধিদকল পাকিয়া উঠিলে পূয নির্গমের প্রকার ভেদে তাহাদের সাধ্যাসাধ্যনির্গর করা যায়। নাভির উপরিস্থ অর্থাৎ বৃকাদিস্থানজাত বিদ্রধির পূয মুখ বারা নির্গত হইলে রোগী বাঁচে না, তবে যদি হৃদয়, নাভি ও বস্তি (মৃত্রাশয়) ভিন্ন প্লীহ-ক্রোমাদি স্থানে জন্মে এবং তাহা পাকিলে যাহিরের দিকে অস্ত্র করা যায়, তাহা হইলে কদাচিৎ কেহ বাঁচে। আর নাভির নিমে বস্তি ভিন্ন স্থানে জাত বিদ্রধি পাকিয়া তাহার পূষ মলঘার দিয়া নির্গত হইলে প্রায়ই বাঁচে। ফল কথা, মর্মস্থান (স্বাম নাভি প্রভৃতি) ভিন্ন অন্তর্জ্ঞ জাত বিদ্রধিতে যদি বাহিরের দিক্ হইতে শস্ত্রপাত করা যায় এবং উহাদের পূ্যাদি অধােমার্নে নিঃস্থত হয়, তাহা হইলেই রোগীর বাঁচিবার সন্থাবনা। বাহ্ন ও আভ্যন্তরিক এই উভয়বিধ বিদ্রধিই ত্রিদােষজ্ঞ বা সান্নিপাতিক হইলে তাহা অসাধ্য। যে বিদ্রধিতে দেহ নিয়ত অসাঢ় এবং পেট কাপা, বমি, হিক্কা, তৃষ্ণা, অত্যন্ত বেদনা ও শ্বাস প্রভৃতির প্রাহ্রভাব দেখা যায়, তাহা অসাধ্য। \*

চিকিৎসা.—সকল রকম বিদ্রধিতেই প্রথমতঃ জলোকা-পাতন, মূহবিরেচন, লঘুপথ্য ও স্বেদ প্রশস্ত; কেবল পিত্তজ বিদ্রধিতে মাত্র স্বেদ নিষিদ্ধ। বিদ্রধির অপকাবস্থায় ত্রণশোথের স্থায় ঔষধাদি প্রয়োগ করিবে। বাতবিদ্রধিতে বাতন্ন (ভদ্রা-দারু প্রভৃতিগণ ) দ্রব্য শিলাতলে পেষণ করিয়া তাহার সহিত চর্ব্বি, তৈল বা পুরাতন ঘত মিশ্রিত করিয়া স্বযুক্ষাবস্থায় শোথ স্থানে একটু পুরু করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা যব, গম কিম্বা মুগ ঐক্নপে পেষণ ও ঘতুমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। পৈত্তিক विजिधिरतारं कीतकारकानी वा अधंगक्का, वीतनमून, यष्टिमधू अ রক্তচন্দন গোহুগ্ধে পেষণ করিয়া দ্বত সংমিশ্রণে প্রলেপ দিবে। অথবা জলপিষ্ট ঘতমিশ্র পঞ্চবকলের (অশ্বর্থা,বট, যজ্ঞভূমর, পাকুর ও বতস) প্রলেপ দিবে। শ্লৈত্মিক বিদ্রধিতে ইষ্টকচূর্ণ, বালুকা, মণ্ডুর, ও গোময় এইগুলি গোমুত্র দারা পিষিয়া ঈষহ্ঞ করিয়া त्यम मिला छेलकात হয়। मगगूनीत कारण वा माश्रमत यूरव घछ মিশ্রিত করিয়া ঈষতুষ্ণাবস্থায় শোথ বা ত্রণ স্থানে পরিষেক করিলে বেদনাদি বিনষ্ট হইয়া আশু উপকার করে। রক্তজ এবং আগন্তুজ বিদ্রধির চিকিৎসা পিত্তজ বিদ্রধির গ্রায়ই জানিবে।

 <sup>&</sup>quot;অধঃক্রতেষু জীবেত ক্রতেষ্ জ্বং ন জীবতি।

হারাভিবতিপর্ব্যায়ে তেবু ভিরেমু বাহতঃ ।

জীবেৎ কদাচিৎ পুরুষো নেতরেষু কদাচন।

আখানং বদ্ধনিম্পালং ছিদি হিকাত্যাবিতম্।

ক্রাখারুসমাযুক্তং বিত্তিধিনাশরেয়বম্।

সাধাা বিত্তধয়ঃ পঞ্চিবর্জ্যঃ সামিপাতিকঃ ।" (বৈদ্যক)

আর রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, যষ্টিমধু ও গেরিমাটী এই গুলি ছুগ্নের দারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার হয়।

পিপুল, কৃষ্ণজীরা, রাথালশশা ও কোশাতকীফল এই সকল দ্বের কাথ অথবা খেতপুনন বা ও বরুণ মূলের কাথ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নপ্ত হয়। খদিরকাষ্ঠ, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, নিমের ছাল, কট্কী, ও যষ্টিমধু প্রত্যেক সমান, তেউড়ী ও পটোলমূল প্রত্যেকে উহাদের কোন এক ভাগের চতুর্থাংশ এবং তুষরহিত মহুর, সকল দ্বেরর সমান পরিমাণে লইয়া ইহাদের কাথ করিয়া মাত্রামুখায়ী পান করিলে ত্রণ, বিদ্রধি প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। সজিনার মূলের রুমে মধু এবং উহার কাথে হিঙ্গ ও সৈন্ধব প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে অন্তর্বিদ্রধির নাশ হয়।

বিদ্রেখিকা (স্ত্রী) প্রমেহপীড়কাভেদ, প্রমেহরোগ দীর্ষকালস্থায়ী
হইলে এই পীড়কা জন্ম। ইহা বিদ্রেখিরোগের লক্ষণযুক্ত,
স্থতরাং সেই সকল লক্ষণানুসারেই ইহার নির্ণয় হয়।
"বিদ্রেখের্লক্ষণৈর্কুল জ্ঞেয়া বিদ্রেখিকা বুইংঃ।" (সুশ্রুত নি°৬৯°)
বিদ্রেখিল্ল [ নাশন ] (পুং) শোভাঞ্জন বুক্ষ, সজিনাগাছ।
বিদ্রেব (পুং) বিদ্রবণমিতি বি-দ্রুঅপ (ঋ্দোরপ্পা এতা৫৭)

"তৈঃ শবৈস্তব সৈত্যস্ত বিজ্ঞবঃ স্থমহানভূৎ।" (মহা° ৭।১০৬।০৮)

হ বৃদ্ধি। ৩ নিন্দা। ৪ ক্ষরণ। ৫ বিনাশ।

"ভোমে কুমারবলপতিসৈতানাং বিজ্ঞবাহি শিস্তভয়ম্।"

( বৃহৎস° ৩৪।১৩ )

৬ ভয়। ৭ দ্রবীভাব। ৮ যুদ্ধ।
বিদ্রোব (পুং) বি-দ্রু-৭ঞ্। বিদ্রব।
বিদ্রোবণ (ত্রি) ১ পলায়ন। ২ গলাস। ও বিনাশকারী।
(পুং) ৪ দানবভেদ।
বিদ্রোবিত (ত্রি) বি-দ্রু-ণিচ্-জ্ঞঃ। ১ পলায়িত, তাড়িত।
"বিদ্রোবিতে ভূতগণে জরস্ক ত্রিশিরাভ্যয়াৎ।" (ভাগবত বাণ্যুদ্ধ)

২ দ্ৰবীকৃত ৷

১ পলায়ন।

विज्ञाविन् ( वि ) विज्ञवकाती।

বিদ্রোবিণী (স্ত্রী) কাকমাচী, কাইস্তা শাক, কাউয়া ঠোটী। বিদ্রোব্য (ত্রি) বিতাড়িত। "অনয়া মুদ্রয়াপি ক্রুদ্রোপদ্রবা বিদ্রাব্যাঃ" (সর্বদর্শন° ২৯।১৭)

বিদ্রোবাদ, বাঙ্গালার নোয়াখালি জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা ও গ্রাম।

বিদ্রিয় (ত্রি) > ছিদ্রযুক্ত। ২ ভেদ্য। ও কোমল। বিদ্রুত (ত্রি) বি-জ্র-ক্তঃ। ১ দ্রবীভাকপ্রাপ্ত, দ্রবীভূত। পর্যায়—বিলীন, জ্বত। ২ পলায়িত। "বিদ্রুতক্রতুমুগান্ধসারিণং যেন বাণমস্থলৎ বৃষধ্বজঃ ॥" ( রঘু ১১।৪৪ )

৩ পীড়িত।

"অরাজকে হি লোকেংমিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভরাৎ। রক্ষার্থমন্ত সর্বতে রাজানমস্থলৎ প্রভুঃ॥" (মহু ৭।০) ৪ ভীত।

বিদ্রুতি (স্ত্রী) বি-জ্ঞ জিন্। বিজ্ঞব। বিদ্রুতিধি (পুং) বিজ্ঞধি।

বিদ্রেম (প্রং) বিশিষ্টো ক্রমঃ বিশিষ্টো ক্রম্বর্কাইন্তান্তেতি বা ক্রমঃ। (হ্যক্রভ্যাং মঃ। পা বেং।১০৮) ১ প্রবাল, পলরাগ-মণি, পলা।

"আমূলতো বিক্রমরাগতান্রাঃ সপল্লবং পুষ্পচয়ং দধানাঃ।

কুর্বস্তঃশোকা হদয়ং সশ্যেকং নিরীক্ষ্যমাণা নবযৌবনানাম্॥"

( ঋতুসংহার ৬।১৭ )

২ রত্নবৃক্ষ, মুক্তাফলবৃক্ষ।
"তবাধরম্পর্কিষু বিদ্রুমেষু পর্যাস্তমেতৎ সহসোশ্মিবেগাৎ। উদ্ধ্রুরপ্রোতমুখং কথঞ্চিৎ ক্লেশাদপক্রামতি শঙ্খযুথং॥"
(রত্ম ১৩)১৩)

"বাপীষু বিক্রমতটাস্তমলামৃতাঙ্গু
প্রোধারিতা নিজবনে তুলসীভিরীশম্।
অভ্যৰ্কতী স্বলকমুন্নসমীক্ষ্য বক্তুমুচ্ছেষিতং ভগবতেত্যমতাঙ্গ ! ষচ্ছ্রীঃ ॥" (ভাগবত ৩১৫।২২)
ত কিশলন্ন, নবপল্লব, নৃত্নপাতা।

বিদ্রুন্সচ্ছায় ( ত্রি ) ১ বৃক্ষজ্বারা। ২ ছারাহীন। ৩ মক্রমার্গ। বিদ্রুন্সদণ্ড ( পুং ) প্রবালদণ্ড। প্রবালনির্দ্মিত যৃষ্টি।

বিদ্রেন্সফল [ লা ] ( পুং স্ত্রী ) মধুর কুন্দুর, উত্তম কুন্দুরখোটী, কুন্দুরখোটী নামক উত্তম গন্ধপ্রব্য বিশেষ।

বিদ্রুমলতা (স্ত্রী) বিজ্ঞম ইব লতা। ১ নলী নামক গদ্ধদ্রব্য-বিশেষ। (রাজনি°) ২ প্রবাল।

বিদ্রুমলতিক (গ্রী) বিজ্ঞমণতা স্বার্থে কন্ টাপি অত ইছম্। নলিকা। (রাজনি )

বিদ্রুমবাক্ (স্ত্রী) বিজ্ঞমদলা।

বিদ্রুল (পুং) বেতসবৃক্ষ, বেতের গাছ।

বিদ্রোপ (দেশজ) ব্যঙ্গ, পরিহাস, তামাসা।

বিদ্রোহ ( পুং ) বি-ক্রছ-খঞ্। অনিষ্ঠাচরণ, বিদ্বেষ, হিংসা

বিদ্যোহিন্ ( ত্রি ) বিজ্ঞোহোহস্তান্তেতি বিজ্ঞোহ-ইনি। অনিষ্ট-কারী, বিদ্বেষকারী, হিংসাকারী।

বিদ্বচ্চকোরভট্ট, সরস্বতীবিলাস নামক কোষকার। বিদ্বভক্তন (পুং) বিদান্ব্যক্তি, পণ্ডিতলোক। "ষত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্লধীরপি। নিরস্তপাদপে দেশে এরভোহপি ক্রমায়তে ॥" ( উদ্ভট )

বিদ্বৰ (পুং) শিব। (ভা ১৩) গাদ । বিদ্যালয় বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ

বিদ্বৎকল্প (ত্রি) ঈষদূনো বিদ্বান, বিদ্বদ্-কল্প। ১ ঈষদ-সমাপ্ত বিদ্বান্, যাহার জ্ঞান জন্মাইতে বা অধ্যয়নাদি করিতে স্বল্ল বাকী আছে।

२ विधान् मृह्भ, विधानित जूना।

বিদ্বত্তম (ত্রি) অরমেধামতিশরেন বিধান্ বিদ্যন্তমপ্। ১ বছ মধ্যে যে একটা অতিশন্ন বিধান্, অনেকের মধ্যে বে বেশী বিধান্। ২ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। ও জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ।

বিদ্বত্তর (ত্রি) অরমনয়োরতিশয়েন বিদান্। ছইটী লোকের 
মধ্যে যে বেশী বিদান্।

বিদ্বক্তা (স্ত্রী) বিভাবত্তা, বিশ্বানের ভাব বা ধর্ম।

বিদ্বত্ত্ব (ক্লী) বিভাবত্ত, বিদ্বতা।

বিদ্বদেশীয় ( ত্রি ) ঈষদ্নো বিদ্বান্ বিদ্বশ্-দেশীয়র । বিদ্বৎকর । বিদ্বদেশ্য ( ত্রি ) ঈশদ্নো বিদ্বান্ বিদ্বস্-দেশুঃ । বিদ্বৎকর । বিদ্বস্ ( ত্রি ) বেজীতি বিদ-শভ ( বিদেঃ শভুর্বস্বঃ ইতি । শভুর্বস্ব-রাদেশঃ । পা ৭।১।৩৬ ) ১ আত্মবিং । ২ প্রাক্ত, পণ্ডিত । "ব্রান্ধণেয়ু তু বিদ্বাংশো বিদ্বংস্ক ক্তবুদ্ধরঃ ।

কৃতবৃদ্ধিয়ু কর্তারঃ কর্তৃযু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥" ( মন্থ ১।৯৭ ) ৩ সর্ববিজ্ঞ।

"নুম আ বাচমুপ যাহি বিদ্বান বিশ্বেভিঃ স্নো সহসো যজকৈ:।" (ঋক ৬২১।১১)

'হে সহসঃ স্নো বলগু পুত্রেজ বিদ্ধান্ সর্কজ্বম্।' (সায়ণ) "ব্রহ্মা ণ ইল্রোপ যাহি বিদ্ধানব ঞ্জে হরয়ঃ সন্ত যুক্তাঃ।" (ঋক্ ৭।২৮।১) 'হে ইক্র জং বিদ্ধান্ জানন্নোহত্মাকং ব্রহ্ম স্থোত্রমূপ যাহি।' (সায়ণ)

বিদ্বস (পুং) বৈছ, চিকিৎসক। (রাজনি°)

বিদ্বল (ত্রি) যে জ্ঞাত হইয়াছে বা প্রাপ্ত হইয়াছে, যে জানিয়াছে বা পাইয়াছে।

"অহং তদ্বিদ্বলা পতিমভ্যসাক্ষি বিষাসহিঃ।" ( ঋক্ ১০।১৫৯.১ )
'তহন্ততং স্থ্যিন্ত তেজো বিদ্বলা জ্ঞাতবতী যদ্বা পতিং ভর্তারং
বিদ্বলা লব্ধবত্যহম্' ( সায়ণ )

"যে ত্বা কৃত্বা লেভিরে বিবলা অভিচারিণঃ।" ( অথর্ব ° ১০।১।৯)
বিদ্বিষ্ (পুং) বিশেষেণ দ্বেষ্টি বি-দ্বিষ্-কিপ্। শক্ত্র, বৈরী,
প্রতিদ্বনী, দ্বেষ্টা।

"অথাবমৃজ্যাশ্রুকণাবিলোকয়ন্তৃপ্তদূগ্গোচরমাহ পুরুষম্। পদা স্পৃশস্তং ক্ষিতিমংস উন্নতে বিস্তস্ত্তাগ্রমুরঙ্গবিদ্বিষঃ॥" (ভাগবত ৪।২০।২২)

বিদ্বিষ (পুং) বি-দ্বিষ্-ক। শক্র, বিদ্বেষ্টা। বিদ্বিষ্ (পুং) বি-দ্বিষ্-শতৃ। শক্র, বৈরী। বিদ্বিষ্ট (ত্রি) বি-দ্বিষ্-ক্তঃ। বিদ্বেষভান্তন, যাহাকে দ্বেষ করা যায়।

বিদ্বিষ্টকা (স্ত্রী) বিদ্বিষ্ট-তগ-টাপ্। বিদ্বেষভাজনতা, বিদ্বে ষের পাত্রতা।

"ন চ বিদ্বিষ্ঠতাং লোকে গমিষ্যামে। মহীক্ষিতাম্।" (মহাভা°)
বিদ্বিষ্ঠ পূর্ব্ব ( ত্রি ) পূর্ব্বে ষাহাকে বিদ্বেষ করা হইয়াছে।
বিদ্বিষ্ঠি ( ত্রী ) বি-দ্বিষ্-ক্তিন্। বিদ্বেষ, দ্বেষ করা, হিংসা করা ্র বিদ্বেষ ( প্রং ) বি-দ্বিষ্-্যঞ্। বৈরিতা, শত্রুতা। পর্য্যায়— বৈর, বিরোধ, অনুশয়, দ্বেষ, সমুজ্বুয়, বৈরত্ব, দ্বেষণ।
"এতদাখ্যাহি মে ত্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বুরুত্ব চ।

বিদ্বেষস্ত যতঃ প্রাণাংস্তত্যাজ হস্তাজান্ সতী ॥" (ভাগবত ৪।২।৩)
বিদ্বেষক ( ত্রি ) বি-দ্বিধ-ধূল্। বিদ্বেষ্টা, বিরোধকারক, বৈরী।
"ন মিত্রঞ্জ নৈকৃতিকঃ কৃতত্বঃ শঠোংন্জুর্ধ র্মবিদ্বেষক চ।"
( মহাভারত ১৩।৭৩)১৪)

বিদ্বেষণ (ক্লী) বি-দ্বিষ-ল্যুট্। > বিদ্বেষ, ঈর্ষা।

"বিদ্বেষণং পরমং জীবলোকে কুর্য্যান্নঃ পার্থিব যাচ্যমানঃ।
ভবং পৃচ্ছামি কথয়ন্ত রাজন্ দভাদ্রবান্ দয়িতঞ্চ মেহন্ত॥"

( মহাভারত ৩১৯৫।৩)

বি-দ্বিষ-ণিচ্-ল্যাট্। ২ অভিচার কর্মবিশেষ; এই অভিচার কর্ম্মদারা আপন শত্রুর সহিত তাহার মিত্রের মধ্যে পরস্পর বৈরতা ঘটান যায়। যুদ্ধকালে শত্রুর নথরোদ্ধৃত ধূলি আনিয়া মন্ত্রপুত করিয়া তাড়ন করিলে রিপু ও তাহার মিত্র এই উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ জ্বে। আর গোমূত্রে ঘোড়া ও মহিষের বিষ্ঠা গুলিয়া তাহার দারা অথবা উহাদের উভয়ের রক্তদারা কাকের ডানার পালথ দিয়া মড়ার কাপড়ে (শ্মশানবস্ত্রে) শক্র ও তদীয় মিত্র এই হুই জনের নাম লিখিয়া লইবে; পরে ব্রাহ্মণ কিম্বা চণ্ডালের চুল দিয়া ঐ বস্ত্রথণ্ড উত্তমরূপে বাঁধিবে এবং তাহা একটা কাঁচা শরার মধ্যে পূরিয়া শক্রর পিতকাননের অন্তর্গত কোন স্থানে একটী গর্ত্ত করিয়া তাহাতে ষ্টকোণ চক্র অঙ্কিত করিবে ও তন্মধ্যে "ওঁ নমো মহা-ভৈরবায় রুদ্ররপায় শ্রশানবাসিনে অমুকামুকয়োর্বিদ্বেষং কুরুকুরু সুরুস্ক ভূঁ ছূঁ ফট্" এই মহাভৈরবসংজ্ঞক মন্ত্র লিখিয়া ততুপরি ঐ শরা রাখিয়া দিবে। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ ঘটিবে। মন্ত্র লিখিবার কালে "অমুকামুকয়োঃ" স্থানে শক্র ও তদীয় মিত্র এই উভয়ের নাম অগ্রপশ্চাৎ ভাবে লিখিয়া তাহার অন্তে "এতয়ো:" এইরপ লিখিতে হইবে। এই আভিচারিক কর্ম পূর্ণিমা তিথিযুক্ত শনি কিন্ধা রবিবারে, মধ্যাক্ত সমরে, গ্রীম্মকালে অর্থাৎ প্রাতঃকালাবধি বসস্ত, গ্রীম্ম, বর্ধা, শরৎ, হেমস্ত, শিশির ইত্যাদি ক্রমে প্রত্যেকে দশ দশু কাল ব্যাপিয়া অহোরাত্রে যে ছয় ঋতু পরিভ্রমণ করে, তাহারই গ্রীম্মসময়ে, কর্কট বা তুলা লগ্নে, ক্রন্তিকা নক্ষত্রে ও দক্ষিণ দিকে সম্পন্ন করিতে হয়।\*

তক্রসারেও উক্ত বিদ্বেষণকর্ম্ম এবং তদ্ভিন্ন আর একটী প্রক্রি-য়ার উল্লেখ আছে, তাহা এই,—ভক্তিযুক্ত হইয়া সংযতচিত্তে, "ইন্দ্রনীলসমপ্রভাম্। ব্যোমলীনাং মহাচণ্ডাং স্কুরাস্কুরবিমর্দ্দিনীম্। ত্রিলোচনাং মহারাবাং সর্বাভরণভূষিতাম । কপালকর্তৃকাহস্তাং চন্দ্রস্থাপ্রিস্থিতাম শব্যানগতাং চৈব প্রেডভৈরব-বেষ্টি-তাম। বদন্তীং পিতৃকান্তারে দর্কদিদ্ধিপ্রদায়িনীম্" এইরূপ ধ্যানে বিবিধ ফলপুষ্প ও ছাগাদি উপহার দারা বোড়শোপচারে শ্মশানকালীর পূজা করিয়া শ্মশানের আগুন থদির কাঠে প্রজালিত করিবে এবং তাহাতে" ওঁ নমো ভগবতি শ্রশানকালিকে অমুকং বিদ্বেষয় বিদ্বেষয় হন হন পচ পচ মথ মথ হুঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্রে প্রথমতঃ কটুতৈল মিশ্রিত নিম্বপত্রের দারা হোম করিয়া পরে দশসহস্র পরিমিত তিল, যব ও আতপতপুলের হোম করিতে হইবে। হোমাবদানে সেই ভন্ম, আবার ঐ মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিয়া রাখিবে। পরে "অমুকং" স্থানে যে শত্রুর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অঙ্গে, পুনরায় ঐ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নিক্ষেপ করিলে, তৎক্ষণাৎ নিশ্চয়ই তাহার বিদ্বেষভাব উপস্থিত হইবে।

[ বিস্তৃত বিবরণ ইক্জাল ও ভৌতিকবিতা শব্দে দ্রষ্টব্য।]
( ক্রি ) ৩ বিদ্বেষক, বিদ্বেষ্টা, হিংসাকারী, যে হিংসা করে।
"নান্তি বাদার্থশান্ত্রং হি ধর্ম্মবিদ্বেষণং প্রম্।" ( হরিবংশ ২৮।৩• )

"অন্তোষ্ঠযুদ্ধদংরম্ভক্ষিতে। সমরে যুতে। তদীয়নথরোডতীল-ধূলিমাদায় সাধকঃ ॥
ধূলিলা তেন বিদ্বেশ্বাড়নাদভিজায়তে।
পরম্পরং রিপোটব রং মিত্রেণ সহ নিশ্চিতম্॥
মহিষাপুরীষাভাাং গোমৃত্রেণ সমালিথেং।
যক্ত নাম তয়োঃ শীল্পং বিদ্বেশ্বণ পরম্পারন্।
য়ক্তেন মহিষাখেন শুশানবস্ত্রকে লিথেং।
যক্ত নাম ভবেং তক্ত কাকপক্ষেণ লেখিতয়্॥
বেষ্টয়েং ছিজচাঙালকেইশরেকতরৈস্ততঃ।
গার্ভে আমশরাম্বর্জ পিতৃকাননমধ্যতঃ॥
য়ট কোণচক্রমধ্যে তু রিপোন মি সমন্বিতম্।
য়রাজং প্রবক্ষ্যামি মহাতৈরবস্ত্রেকয়্
য়্রাজং প্রবক্ষ্যামি মহাতিরবস্ত্রেকয়্
র্ত্ত নমা মহাতিরবায় ক্ষ্রেকপায় শুশান্বাদিনে
অমুকামুকয়োর্বিদ্বেং কুক্রুক স্কর্স্ক হ ভ ভ ফট্।'
এতন্তরং লিথেত্রে বিদ্বেষা জায়তে প্রবন্ত্র শ্ " ( ষট কর্ম্বাশিকা)

"বিদেষণং সংবননোভয়ক্ষরং"। ( ঋক্ ৮।১।২ )
বিদেষণং বিদ্বেষ্টারং'। ( সায়ণ )
৪ অসোজন্ত, অপব্যবহার, দান্দিণ্যের (সৌজন্ত বা সরলভার) বিপরীত।

দাক্ষিণ্যমেকং স্কুভগন্ধহেতুর্বিদ্বেষণং তদিপরীতচেষ্টা মন্ত্রৌষধাজ্যৈঃ কুহকপ্রয়োগৈর্ভবন্তি দোষা বহবো ন শর্ম ॥" ( বৃহৎসংহিতা ৭৫।৫ )

বিদ্বেষ[ষি]ণী (ন্ত্রী) যক্ষকভাবিশেষ; ইহার পিতার নাম হঃসহ,
মাতার নাম নির্মাষ্টি। কলির ভার্য্যা ঋতুকালে চণ্ডাল দর্শন
করিয়া এই নির্মাষ্টিকে গর্ভে ধারণ করেন। হঃসহ হইতে ইহার
গর্ভে ১৬টা অতি ভীষণ সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে ৮টা পুত্র ও ৮টা
কন্সা। অষ্টমী কভার নাম বিদ্বেষণী, দ্বেষণী বা বিদ্বেষণী।
এ অতি ভয়ানকরূপে লোকের প্রতি হিংসা করে। ইহা কর্তৃক
নর কিংবা নারী বিদ্বিষ্ট হইলে, তাহার শান্তির জন্ম হুগু, মধু ও
ঘুতসিক্ত তিল্বারা হোম এবং শুভজনক অন্তান্ম ইষ্টিকর্ম্ম
( যাগাদি ) করা বিধেয়। এই ভুকুটীকুটিলাননা বিদ্বেষণীর
ঘুইটী পুত্র, তাহারাও লোকের পরম অপকারী। \*

বিদ্বেষবীর (পুং) একজন গ্রন্থকার। বিদ্বেষস্য (ত্রি) বিদ্বেষকারী, বিদ্বেষ্টা, বে বিশেষরূপে শ্বেষ করে।

"বিদ্বেষসমনেহসং।" (ঋক্ চাংং।ই)
বিদ্বেষসং শক্রণাং বিশেষেণ দ্বেষ্টারং।' ( সায়ণ )

বিদ্বেষিতা (স্ত্রী) বিদেষিত্ব, বিদ্রোহীর ভাব বা ধর্ম। বিদ্বেষিন্ (ত্রি) বিশেষেণ দেষীতি বি-দ্বিষ্-ণিনিঃ।

বিদেবোহস্তাভেতি বিদেব-ইনিং। বিদেবযুক্ত, বৈরী।

"ছঃদহস্তাভবন্ধারি নির্মান্তিন মনামতঃ।
জাতা কলেন্তু ভার্যায়ামৃতৌ চাণ্ডালদর্শনাৎ॥
তয়োরপত্যাক্সভবন্ জগদ্যাপীনি বোড়শ।
অটো কুমারাঃ কল্পান্চ তথান্তাবতিভীষণাঃ॥

বিদেষণাষ্ট্**মী নাম কস্তা লোকভয়াবহা ॥** ৬

\* \* \* \* \*
বিদ্যেষিণী তু যা কথা ভূক্টীক্টিলাননা।
তন্তা দ্বৌ তন্মৌ পুংসামপকারপ্রকাশকো i" ১১৭

( মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫১ অ৫ )

"অপরে স্বল্পবিজ্ঞানা ধর্ম্মবিদেষিণো নরা:। ব্রাহ্মণান্ বেদবিগুমো নেচ্ছস্তি পরিসর্পিতুম্॥"

(মহাভারত ১৩।১৪৫।৫৮)

বিদ্বেষ্ট্র ( ত্রি ) বি-দিষ-তূচ্। বিদেষ্টা, যে বিদেষ করে, ঈর্ষা-কারী, অসুয়াকারী।

শ্রিছ শত্রবলং কৃৎসং জয় বিশ্বস্তরামিমাম্। তব নৈকোহপি বিদ্বেষ্ঠা সর্বভূতামুকম্পিনঃ॥"

( कावामिन ( १) १)

বিদ্বেষ্য (ক্লী) > কজোল, কাকলা। (ত্রি) ২ বিছেষীর পাত্র।
বিধ, বিধান, ছিজকরণ, ছেদন। তুদা পরিমে সক সেট্।
লট্ বিধতি। লঙ্ অবিধৎ। লুঙ্ অবেধীৎ। শত্-বিধৎ।
বিধ[ধা] (পুং স্ত্রী) বিধ-ক, অচ্ বা। > বিমান। ২ গজভক্ষ্য অল্ল, হন্তীর খাল্য। ৩ প্রকার, রকম। ৪ বেধন,
ছিজকরণ। ৫ ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি। ৬ বেতন। ৭ কর্ম্প, কার্য্য।
৮ বিধান, বিধি, নির্ম।

বিধন (ক্লী) নিধন। (বৃহৎসংহিতা ৬৮।৭০) (দেশজ) বেধন শব্দের অপভংশ, বেঁধা।

বিধনত। (জী) নির্ধনত, ধনরহিতত।

বিধনীকৃত ( ত্রি ) নিধনী করা হইয়াছে যাহাকে। "দ্যুতেন বিধনীকৃতঃ" ( কথাসরিৎসা ২৪।৫৮ )

বিধনুক্ষ (ত্রি) ধন্থহীন। (ভারত দ্রোণপর্ক )

বিধকুস্ ( ত্রি ) চ্যতধন্ব। ( ভারত কর্ণপর্ব্ব )

বিধন্বন্ (ত্রি) যাহার ধন্ত নষ্ট হইয়াছে। খণ্ডিত ধন্ত। (ভার° দ্রোণপ<sup>3</sup>)
বিধন্মচূড়া (স্ত্রী) বাহার অগ্রভাগ বা চূড়াদেশ ধূম বা অগ্নিসংযুক্ত।
বিধন্মন (ত্রি) কোন বস্তুতে আগুন দিয়া তাহাকে বায়ুযোগে
ধোঁয়ান, ভাওয়ান বা বাতাস দেওয়ান। নলদারা মুখবায়ুপ্রদান। ২ শুবির মন্ত্রাদিতে ফুৎকার দান।

বিধুমা (স্ত্রী) বি-শ্বা-শ তত্মিন্ পরে ধমাদেশন্চ। ১ বিকৃত বা বিবিধ শক্কারিণী। ২ বিকৃতগমনশীলা।

"গেকেধাং বিধমামুত"। (অথর্ক ১১৮।৪)

'বিধমান্ বিকৃতং ধমতি শব্দায়তে ইতি বিধমা[তাম্]। গ্না শব্দাগ্নিবক্তু সংযোগয়োরিত্যস্মাৎ শপ্রত্যয়ঃ "পাত্রাগ্মেতি ধমাদেশঃ। ফুৎকারাদি বিবিধশব্দকারিণীম্ ইত্যর্থঃ যদ্বাধমতির্গতিকশ্বা ইতি যাস্কঃ [ নি° ভাষ ] বিকৃতগ্যনাম্' ( ভাষ্য )।

বিধরণ (ত্রি) ১ ধারণ, গতিরোধকরণ। ২ নির্দিষ্ট সেতু। (শতপথপ্রা° ১৪.৭।২।২৪) ৩ বিধৃতি শকার্থ।

বিধত ( ত্রি ) বি-ধৃ-ভূচ্। ১ বিবিধ কারক।

"অং বিধর্ত: সচদে পুরন্ধ্যা"। ( ঋক্ ২।১।৩ )

ংহে বিধতর্বিবিধকারক বৈখানররূপাগ্নে"। (সায়ণ)

২ বিধারয়িতা, বিধারণকর্ত্তা, যিনি বিশেষ প্রকারে ধারণ করেন।

"প্ৰ সীমাদিত্যো অস্জদ্বিধতঁ1" | (ঋক ২:২৮।৪)

'বিধর্তা সেতুরিব জলস্থ বিধারমিতা'। ( সায়ণ )

'বিধর্তা বিশ্বস্ত কারকঃ'। ( ঋক্ ৭।৭।৫ সারণ )

ত বিধানকর্তা, যিনি বিধান বা বিহিত করেন।

"স্বয়ং কবিবিধর্ত্তরি"। (ঋক্ ৯।৪৭।৪)

'বিধর্ত্তরি কামানাং বিধাতরীক্রে'। ( সায়ণ )

বিধর্মা (পুং) > পাঁচপ্রকার অধর্মের শাখাভেদ, ধর্মাবাধ অর্থাৎ ধর্মাবৃদ্ধিতেই জাতীয়ধর্ম পরিত্যাগে অন্তধর্মের আচরণ।\*

২ ধর্মবিগহিত, ধর্মশাস্ত্রনিন্দিত।

"ত্বৎপুত্রশু মহাভাগ বিধর্ম্মোহয়ং মহাস্মনঃ।

তবাপি বৈশ্যেন সহ ন যুদ্ধং ধর্মবন্ন পা" (মার্ক°পু° ১২৩।৩•)

ত নির্গুণ, গুণহীন। (নীলকণ্ঠ)

বিধর্ম্মক ( ত্রি ) বিশিষ্ট ধর্মশীল।

বিধৰ্মন্ (পং) > হ্ৰধৰ্মা, উত্তমধৰ্মযুক্ত, বিশিষ্ট ধৰ্মনীল।

"विधर्यम् मग्राम"। ( अक् (१२११२ )

'হে বিধৰ্মন্ বিশিষ্টো ধৰ্মো যন্তাসে বিধৰ্মা ভোভা ভন্ত সম্বোধনং হে ভোতঃ' (সায়ণ)

২ বিধারক। "বিধর্মণি অক্রান্" ( ঋক্ ৯। ৬৪। ৯)

'বিধর্মণি বিধারকে পবিত্রে অক্তান্ অক্রমীৎ।'

ত বিধারণ।

"তাং যজ্ঞৈরবীবুধন প্রমান বিধর্মণি। ( ঋক ৯।৪।৯)

'यटेळविंधर्यानायाविधात्रनार्थमवीवृधन्'। ( मात्रन )

বিধর্মিক ( ত্রি ) ১ অধার্মিক। ২ ভিন্নধর্মা।

বিধর্ম্মিন ( ত্রি ) স্বধর্মচ্যুত। পরধর্মাবলম্বী।

"তত্মাদ্যুগ্মাস্থ পুতাথী সংবিশেত সদা নর:।

বিধর্মিণোহহ্নি পূর্বাথ্যে সন্ধাকালে চ পুণ্ডুকা: ॥"

( মার্কপু° ৩৪৮১ )

বিধ্বতা (স্ত্রী) বৈধব্য, পতিরাহিত্য। বিধ্বন (ক্লী) বি-ধু-ল্যুট। কম্পন, কাঁপা।

'ধর্মবাধঃ ধর্মবৃদ্ধ্যাপি যত্মিন্ ক্রিমমাণে স্বধর্মবাধঃ।' ( স্বামী )

বিধব্যোষিৎ ( স্ত্রী ) বিধবা এব বোষিৎ ভাষিতপুংস্কত্বাৎ পুংস্কম্। বিধবা স্ত্রী, বিধবা। [বিধবা দেখ]

"কটুতিক্তরসায়নবিধবযোষিতো ভুজগতস্করমহিষ্যঃ।

খর-করভ-চণক-বাতুল-নিষ্পাবাশ্চার্কপুত্রস্ত ॥"(বৃহৎস°১৬।০৪)
বিধবা (স্ত্রী) বিগতো ধবো ভর্ত্তা মস্তাঃ। স্তভর্ত্ত্বা স্ত্রী, যে
স্ত্রীর পতি মরিয়া গিয়াছে। পর্যায়,—বিশ্বস্তা, জালিকা, রগুা,
যতিনী, যতি। (শব্দরত্না°) ধর্মশাস্ত্রে হিন্দু বিধবার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের
বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে
ভাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক—

"মৃতে ভর্তুরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা ইতি।
ব্রহ্মচর্য্যং মৈথুনবর্জ্জনং তাম্বূলাদিবর্জ্জনঞ্চ।
যথা প্রচেতাঃ—
তাম্বলাভ্যঞ্জনকৈব কাংশুপাতে চ ভোজনম্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ বিধবা চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥
অভ্যঞ্জনং আয়ুর্ব্লেদোক্তং পারিভাষিকং—শ্বৃত্তিঃ—
একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
পর্যান্ধশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্॥
গদ্ধদ্রব্যঞ্চ সম্ভোগো নৈব কার্যান্তয়া পুনঃ।
তর্পণং প্রত্যহং কার্যাং ভর্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ॥
এতত্তু তর্পণং পুত্রপৌত্রাভ্যভাব ইতি মদনপারিজাতঃ।
বৈশাথে কার্ত্তিকে মাঘে বিশেষনিয়মঞ্চরেৎ।
স্কানং দানং তীর্থ্যাত্রাং বিশ্বেষান্যমগ্রহং মূহঃ॥" (শুদ্ধিতজ্ব)

স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাহার অনুগমন বা ব্রন্ধচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবে। স্বামীর অনুগমন বা ব্রহ্ম-চর্যা এই হুইটী ইচ্ছাবিকল্প; অর্থাৎ ইচ্ছান্সারে এই হুইটীর একটী করিতে পারিবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে মৈথুন ও তামুলাদি বর্জন ব্রিতে হইবে। 'ব্রন্ধাচর্য্যং উপস্থাসংয্মঃ' উপস্থাসংয্মের নামই ব্রদ্মচর্য্য। ব্রদ্মচারিণী বিধবা স্ত্রী স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহুভাষণ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিত্যাগ করিবেন। তামূল সেবন, অভ্যঞ্জন ও কাংস্য পাত্রে ভোজন বিধবার পক্ষে অবৈধ। বিধবা একাহারী হইবে, দ্বিতীয়বার ভোজন করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। বিধবা স্ত্রীর পর্য্যক্ষে শয়ন করিতে নাই, পর্যাক্ষে শয়ন করিলে তাহার স্বামীর অধোগতি হয়। বিধবা কোনরপ গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন কুশতিলো-দক দারা তিনি স্বামীর তর্পণ ক্রিবেন। পুত্র বা পৌত্র না থাকিলে তর্পণ অবশ্ববিধেয়। পুত্র পোত্র থাকিলে তর্পণ না করিলেও চলে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিধবা বিশেষ नियमवर्णी रहेशा शक्नां मि स्नान, नान, ठीर्थयां अ नर्वाना विकृत নাম স্মরণ করিবেন।

কাশীখণ্ডে বিধবার ধর্মা ও কর্ত্তব্যাকর্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী যদি কোন প্রকারে স্বামীর সহমূতা হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহার বিশুদ্ধ ভাবে চরিত্র রক্ষা করা উচিত। কারণ চরিত্র নষ্ট হইলে তাহার নরক হইয়া থাকে। চরিত্রহীন বিধবার পতি এবং পিতা মাতা প্রভৃতি সকলই স্বর্গস্থিত হইলেও তথা হইতে চ্যুত হইয়া নিরয়গামী হইয়া থাকে। যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর যথাবিধি পাতিব্রত্য ধর্ম প্রতিপালন করেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনর্বার পতির সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গস্থ ভোগ করিয়া থাকেন। বিধবার কবরীবন্ধন পতির বন্ধনের কারণ। এই জন্ম বিধবা সর্ব্বদা মন্তক মুণ্ডন করিয়া রাখিবে। অহোরাত্রের মধ্যে কেবল একবার ভোজন করিবে, গুইবার আহার করিবে না। তিরাত, পঞ্চরাত্র বা পক্ষত্রত অব-লম্বন বা মাসোপবাসত্ৰত, চান্দ্ৰায়ণ, কৃচ্ছ চান্দ্ৰায়ণ, প্ৰাক্ত্ৰত কিংবা তপ্তকৃচ্ছ ব্রত আচরণ করিবে। যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন যবাল্ল, ফল বা শাক আহার বা জলমাত্র পান করিয়া দেহযাত্রা নির্বাহ করিবে।

বিধবা নারী পর্যাক্ষে শয়ন করিলে পতিকে অধঃপাতিত করা হয়, এইজয় তাহাকে পতির স্থথাভিলাষে ভূমিতে শয়দ করিতে হইবে। বিধবা কথন অঙ্গে উদর্ভন লেপন এবং গদ্ধদ্রব্য ব্যবহার করিবে না। প্রতিদিন পতি ও তাহার পিতা এবং পিতামহের উদ্দেশে তাহাদের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া কুশ ও তিলাদকের দারা তর্পণ করিবে এবং পতিবৃদ্ধিতে বিষ্ণুর পূজা করিবে। সর্কব্যাপক বিষ্ণুকে সতত পতিরূপে ধ্যান করিবে। পতি জীবিতাবস্থায় যে সকল দ্রব্য ভাল বাসিতেন, সেই সকল দ্রব্য সদ্রাহ্মণকে সর্কাদা দান করিতে হইবে। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে বিশেষ নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়।

মান, দান, তীর্থবাত্রা এবং বারংবার বিষ্ণুর নামস্মরণ, বৈশাথ মাসে জলকুন্ডদান, কার্ত্তিক মাসে দেবস্থানে স্বতপ্রদীপ দান এবং মাঘমাসে ধান্ত ও তিল উৎসর্গ। এই সকল বিধবার অবশুকর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন বিধবা বৈশাথ মাসে জলসত্র, দেবতার উপর জলধারা, পাহকা, ব্যজন, ছত্র, স্ক্র্মাবস্ত্র, কপুরমিশ্রিত চন্দন, তামূল, স্থগিদ্বিস্থা, অনেক প্রকার জলপাত্র, প্র্থপপাত্র, নানাবিধ পানীয় দ্রব্য এবং দ্রাক্ষা ও রম্ভা প্রভৃতি ফল পতির প্রীতিকামনায় সদ্বাহ্মাণসমূহকে দান করিবে।

কার্ত্তিক মাসে যবার বা একবিধ অর আহার করিবে, বৃস্তাক ও শুকশিম্বী (বরবটী) ভোজন করিবে না । এই মাসে তৈল মধু ও কাংশুপাত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই সময় মৌনত্রত অব– লম্বন বিধেয়। মৌনী হইয়া থাকিলে মাসের শেষে ঘণ্টা দান, পাত্রে ভোজন নিয়ম করিলে মাসের শেষে ঘৃতপূর্ব কাংস্য পাত্র দান, ভূমিশয়া ব্রত করিলে শেষে শয়াদান, ফল ত্যাগ করিলে ফল দান, ধাগুত্যাগ করিলে ধাগু বা ধেয় দান করা বিধেয়। দেবাদি গৃহে ঘৃতপ্রদীপ দান অবশুকর্ত্তব্য এবং সকল দান হইতে এই দান শ্রেষ্ঠ।

মাঘমাদে স্থ্য কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইলে স্নান করিবে।
এইরপে প্রতিদিন স্নান করিয়া সামর্থ্যান্তরূপ নিয়ম সকল
অবলম্বন করিবে। এইমাদে ব্রাহ্মণ, সয়্যাসী ও তপস্বীদিগকে
পকার, লাড়ু, ফেণিকা ও অস্থান্ত যুতপক মিষ্টদ্রব্য ভোজন
করাইবে। শীত নিবারণের জন্ত "শুক্ষ কাঠ দান, তূলাভরা
জামা এবং স্কলর গাত্র বস্ত্র, মঞ্জিঠারাগরঞ্জিত বস্ত্র, জাতীফল,
লবঙ্গাদিযুক্ত তাম্বূল, বিচিত্র কম্বল, নির্বাত গৃহ, কোমল পাতৃকা
ও স্থগন্ধি উন্ধর্তন দান করা বিধেয়। দেবাগারে ক্রফাগুরু
প্রভৃতি উপহার দারা পতিরূপী ভগবান্ প্রীত হউন বলিয়া ভাবনা
করিয়া দেবপূজা করিবে। এইরূপ বিবিধ নিয়ম ও ব্রতের
অনুষ্ঠান করিয়া বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ এই তিন মাদ অতি
বাহিত করিবে।

বিধবা স্ত্রী প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃষে আরোহণ করিবে না, কঞ্চুক বা রঙ্গিন বস্ত্র পরিধান করিবে না। ভর্তৃতৎপরা বিধবা পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্য করিবে না। এই রপভাবে কাল্যাপন করিলে বিধবাও মঙ্গলক্ষপিণী হইয়া থাকেন এবং তাঁহারা কুত্রাপি হঃখ না পাইয়া অন্তকালে পতিলোকে গমন করিয়া থাকেন। (কাপীখ০ ৪ অ০)

বন্ধবৈধর্তপুরাণে লিখিত আছে যে, বিধবা প্রতিদিন দিনান্তে হবিষ্যার ভোজন করিবে ও সর্বাদা নিদ্ধানা হইবে। উৎকৃষ্ট বন্ধ পরিধান, গদ্ধদ্রায়, স্থগদ্ধি তৈল, মাল্য, চন্দন, শন্ধ, দিন্দ্র ও ভূষণ বিধবার পরিত্যজ্য। নিত্য মলিন বন্ধ ধারণ করিয়া নারায়ণ নাম ত্মরণ করাই তাহার কর্ত্ত্রা। বিধবা স্ত্রী ক্রান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা, ও নারায়ণ নামোচ্চারণ ও পুরুষ মাত্রকে ধর্মতঃ পুত্রভূল্য দর্শন করিবে। বিধবার মিষ্টার ভোজন বা অর্থসঞ্চয় করিতে নাই। তিনি একাদেশী, শ্রীকৃষ্ণ জন্মার্ট্মী, শ্রীরামনবমী ও শিবচতুর্দ্দশীতে নিরম্ব উপবাস করিয়া থাকিবেন। অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং চক্র স্থ্য গ্রহণ কালে ভ্রন্থ ক্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ। স্থতরাং তদ্ব্যতীত অন্ত বস্ত্ব ভোজন করা বিধেয়। বিধবার পক্ষে তাম্বূল ও স্করা গোমাংসের তুল্য, স্ক্তরাং উহা বিধবা পরিত্যাগ করিবে। রক্তশাক, মস্বর, জন্মীর, পর্ণ ও বর্ত্ত্বলাকার আলাবুও নিষিদ্ধ।

বিধবা পর্যক্ষশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। স্বতরাং ইহা পরিত্যাগ করিবে। কেশসংস্কার, গাত্রসংস্কার, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখদর্শন, পরপুরুষের মুখদর্শন, যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী গায়ক এবং স্থবেশসম্পন্ন পুরুষকে কদাপি দর্শন করিবে না। সর্বাদা ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া সময় অতিবাহিত করিবে। (ব্রহ্মবৈর্ত্তপুণ শ্রীক্ষজন্মখণ ৮৩ অ৽)

"মৃতে ভর্তুরি সাধনী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥"

(বিষ্ণুসংহিতা ২৫।১৭)

সামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী স্ত্রী ব্রন্ধচর্য্য ব্রতাবলম্বন করিয়। অবস্থান করিবে, যদি পুত্রবতী না হয়, তাহা হইলেও এক ব্রন্সচর্য্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। মনুতে লিখিত আছে যে, পিতা যাহাকে দান বা পিতার অনুমতি ক্রমে লাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত শুশ্রুষা করা এবং স্বামীর মৃত্যুর পর ও ব্যক্তিচারাদি দ্বারা তাঁহাকে উল্লঙ্ঘন না করা স্ত্রীমাত্রেরই অবগ্রকর্ত্তব্য। স্ত্রীদিগের বিবাহ কালে পুণ্যাহবাচনাদি, স্বস্ত্যয়ন ও প্রজাপতি দেবতার উদ্দেশে যে হোম করা হয়, সে কেবল উভয়ের মঙ্গলার্থ মাত্র, কিন্তু বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীদিগের উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। তদবধি স্ত্রীলোকের স্বামিপর-তন্ত্রতাই একমাত্র উপযুক্ত। পতি গুণহীন হইলেও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া দেবভার স্থায় সেবা করা কর্ত্তব্য। সম্বন্ধে স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্ৰত ও উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দারাই স্ত্রীলোক স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।

স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, স্বাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কথন তাহার অপ্রিমাচরণ করিবেনা। পতি মৃত
হইলে স্ত্রী স্বেচ্ছামুসারে মূল ও ফলদারা জীবন ক্ষম করিবেন,
কিন্তু কথন পতিবিনা পরপুরুষ্বের নামোচচারণ করিবেন না।
যতদিন না আগনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও
নিয়মচারী হইয়া মধু মাংস ও মৈথুনাদি বর্জ্জনরপ ব্রহ্মচর্য্য
অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করাই বিধ্বাদিগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধ্বী বিধ্বা স্ত্রী অপুত্রা
হইলেও একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

(মহু ৫ অধ্যায়)

সকল ধর্মশাস্ত্রই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধ্যা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবেন। এই বিষয়ে কোন ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ নাই। ইহাতে কেহ কেহ বলেন যে, যদি কোন বিধবা ব্রহ্মচর্যাব্রত পালনে অসমর্থা হয়, তাহা হইলে পুনরায় তাহার পত্যস্তর গ্রহণ অশাস্ত্রীয়নহে। তাঁহারা বলেন যে, 'কলো পারাশরঃ স্মৃতঃ' কলিযুগে পরাশরস্থতিই প্রমাণরূপে পরিগণিত, স্কৃতরাং পরাশর যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা এই যুগে আদরণীয় হইবে। পরাশরের মত এই যে,—

"নষ্টে মৃত্তে প্ৰব্ৰজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চম্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরত্যো বিধীয়তে ॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্ৰহ্মচর্যো ব্যবস্থিতা।
দা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিশ্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যামুগচ্ছতি॥"

( পরাশরসংহিতা )

স্বামী অমুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হুইলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হুইলে স্ত্রীদিগের এই পাঁচ প্রকার বিপত্তি কালে পত্যস্তর গ্রহণ বিধেয়।

যে নারী স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই স্ত্রী দেহাস্তে ব্রহ্মচারীদিগের ন্থায় স্বর্গ লাভ করে। মন্তুষ্য শরীরে যে সার্দ্ধব্রিকোটী লোম আছে, যে নারী স্বামীর সহগমন করে, তাহার ততদিন স্বর্গগতি হয়।

পরাশরের এই বচনামুসারে বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে তিনটী বিধি আছে। স্বামীর সহগমন, ব্রহ্মচর্য্য ও পত্যন্তর গ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ। যে স্ত্রী স্বামীর সহগমনে বা ব্রহ্মচর্য্যপালনে অসমর্থা, তাহারাই পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারিবে, সকলে নহে। ব্রহ্ম চর্যাব্রতপালন অতি কষ্টসাধ্য, সকলের পক্ষে স্থাম নহে, স্তরাং যাহারা ইহা পালন না করিতে পারিবেন, পরাশর তাহাদেরই বিবাহ নির্দ্ধেশ করিয়াছেন। পরাশরের এই বচনামুসারে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ সকল ধর্মশাস্ত্রেই বিধবার পুনরুছাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

পুর্ব্বোক্ত পাঁচটা আপংকাল উপস্থিত হইলে "পর্যন্ত্রাপংস্থ নারীণাং পতিরপ্রো বিধীয়তে।" এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্য অমুসারে 'অন্তঃ পতিঃ' গ্রহণের বিধি বিহিত হইয়াছে। অন্ত পতি শব্দের অর্থ—ভিন্ন ভর্ত্তা বা পালক। স্ত্রীগণ কোন কালেই স্বাতস্ত্রভাবে অবস্থান করিবেন না, তাহারা একজন পালক স্থির করিয়া লইবেন। পতি শব্দের এইরূপ পালক অর্থ করিয়া লইলে অন্তান্ত ধর্মশাস্ত্রের সহিত্ত একবাক্যতা থাকে। বিধবার পত্যন্তরগ্রহণের নিষেধক বহুতর প্রমাণ্ড আছে, নিম্নে "সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমগুলুবিধারণম্। দিজানামসবর্ণাস্থ ক্সাস্থ্যমস্তথা॥ দেবরেণ স্থতোপন্তিম ধুপর্কে পশোর্বধঃ। মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥ দন্তান্নাশ্চৈব ক্সান্ত্রাঃ পুনদানিং বর্স্ত চ। দীর্ঘকালং ব্রন্সচর্যাং নরমেধাশ্রমেধকৌ॥ মহাপ্রস্থানগ্রমনং গোমেধঞ্চ তথা মথং। ইমান্ ধর্মান্ ক্লিযুগে বর্জ্ঞ্যানাত্রম নীষিণঃ॥"

( तपूनननभ्र वृश्मात्रनीय )

সমুদ্রধারা, কমগুলুধারণ, দিজাতির ভিন্ন জাতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ, দেবর ঘারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশুবধ, প্রাদ্ধে মাংস ভোজন, বানপ্রস্থধর্মাবলম্বন, এক জনকে কল্পা দান করিয়া দেই কল্পার পুনরায় অন্থ বরে দান এবং দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এই সকল কলিযুগে বর্জনীয়। এই সকল অন্থ যুগে বিহিত ছিল, কিন্তু কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব দন্তা নারীর পুনরায় দান এখন নিষিদ্ধ।

"দরুৎ প্রদীয়তে কন্সা হরংস্তাং চৌরদগুভাক্। দত্তামপি হরেৎ পূর্কাৎ শ্রেয়াংশ্চেদ্বর আত্রজেৎ॥"

( যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা ১।৬৫ )

বাক্য দারাই হউক আর মন দারাই হউক, যে কন্সা একবার প্রদন্ত হইয়াছে, তাহাকে হরণ করিলে অর্থাৎ অপরের
সহিত বিবাহ দিলে ঐ কন্সাদাতা চোরের যে দণ্ড বিহিত আছে,
সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। কিন্তু যদি প্রথম বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট
বর মিলে তাহা হইলে বাগ্দন্তা কন্সা উৎকৃষ্ট বরে প্রদান
করিবে। এই বচন দারা জানা যায়, পূর্ব্বে কোনও ব্যক্তিকে
বাগ্দান করিয়া পরে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ট বর পাইলে তাহাকেই
কন্সা দান করা হইত। কিন্তু দন্তা কন্সার পুনর্বার দান কোন
শাস্ত্রেই সমর্থিত হয় নাই।

আরও লিখিত আছে বে,—
"অবিপ্লুতব্রন্ধার্ট্রোলক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মূন্বহেৎ।
অনম্পূর্বিকাং কাস্তাং সমপি গুাং যবীয়সীম্।
অনম্পূর্বিকাং দানেনোপভোগেন পুরুষাস্তর-

পরিগৃহীতাম্।" ( যাজ্ঞবন্ধ্যসং ১।৫২ )

অশ্বলিতব্রহ্মচর্য্য দিজাতি নপুংসকত্বাদি দোষশৃত্যা, অনত্ত-পূর্ব্বা (পূর্ব্বে পাত্রান্তবের সহিত যাহার বিবাহ দিবার স্থিরতা পর্যান্ত নাই, এবং অপরের উপভূকা নহে তাহাকে অনত্তপূর্বা কহে) কান্তিমতী অসপিণ্ডা ও বয়ঃকনিষ্ঠা কতাকে বিবাহ করিবে। এই বচন দারা জানা যায় যে, অনত্তপূর্ব্বিকার বিবাহ হইবে না, ইহা দারা বাগ্দতা কতার বিবাহও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যাস- নংহিতা, বশিষ্ঠসংহিতা প্রভৃতিতেও অনম্পূর্ব্বিকার গ্রহণ নিষিদ্ধ।
বিধবা স্ত্রী অন্তপূর্ব্বিকা, অনম্পূর্ব্বিকা নহে, স্কৃতরাং বিধবার
বিবাহ এখন অশাস্ত্রীয়।

পারস্বরগৃহস্তে লিখিত আছে যে, শুরুগৃহ হইতে সমাবর্তনের পর কুমারীর পাণিগ্রহণ করিবে, কন্তাকেই কুমারী কহে। অদতা কন্তাই কুমারী শব্দের লক্ষ্যার্থ। যাহাকে একবার দান করা হইয়াছে, তাহার আর দান হইতে পারে না। কুমারী-দানকেই বিবাহ বলা যাইতে পারে। বিবাহিতার পুনরার দান বিবাহপদবাচ্য নহে। "অগ্নিম্পধার কুমার্যাঃ পাণিং গৃহীয়াৎ বিষু তিষু তুরাদিষু।" (পারস্করগৃহস্ত্র)

শক্তাশকার্থ: কথাতে, কন্তা কুমারী' ইত্যমরঃ, 'কন্তাপদস্তা-দত্তপ্রীমাত্রবচনেন' ইত্যাদি দায়ভাগটীকারাং আচার্য্যচূড়ামণিঃ। 'কন্তাপদস্তাপরিণীতামাত্রবচনাৎ' ইতি রঘুনন্দনঃ। ইত্যাদি বচনৈঃ কুমারীনামেব পরিণয়ে দিবাহশব্যচাহাং নভূ্টারাং। মহতে লিখিত আছে যে, কন্তা একবার প্রদত্ত এবং দদানি অর্থাৎ দানও একবার হইরা থাকে, ইহা তুইবার হয় না, সম্পত্তি সজ্জনকর্তৃক একবারই বিভক্ত হইরা থাকে, এইরূপ কন্তার দানও একবারই হয়, দিতীয়বার হয় না।

"সকুদংশো নিপততি সকুৎক্সা প্রদীয়তে। সকুদাহদর্শানীতি ত্রীণ্যেতাণি সতাং সকুৎ ॥" ( মনু ৯১৪৭ )

স্থতরাং এই বচনাম্পারেও কন্তাকে একবার দান করিয়া আবার তাহাকে দান করা যায় না। অতএব দ্তাকন্তার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার বিবাহ হইতে পারে না। আরও শিখিত আছে যে—

শ্বিশৈ দভাং পিতা ত্বেনাং ভ্রাতা বান্থমতে পিতৃঃ।
তং শুশ্রাবেত জীবস্তং সংস্থিতঞ্চ ন লন্দ্রবেৎ ॥
মঙ্গলার্থং স্বস্তায়নং যজ্ঞতাসাং প্রজ্ঞাপতেঃ।
প্রযুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যকারণম্ ॥\* (মন্থু ৫।১৫১-১৫২)

"মৃতে ভর্তরি স্বাধনী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা। স্থর্নং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥ অপত্যলোভাৎ যাতু স্ত্রী ভর্তারমতিবর্ত্ততে। সেহ নিন্দামবাগ্নোতি পতিলোকাচ্চ হীয়তে॥ নাজোৎপন্না প্রজান্তীহ ন চাপ্যস্ত পরিগ্রহে। ন দ্বিতীয়\*চ সাধনীনাং কচিৎ ভর্ত্ত্রোপদিশ্রতে॥

"দবর্ণানদমানার্ধামমাতৃপিতৃগোত্রজান।
 অনন্তপ্রিকাং লাম্বীং গুভলক্ষণদংবৃতান ॥" (ব্যাদ ২।০)
 "পৃহস্থদদ্শীং ভার্যাং বিন্দেতানন্তপ্রিকান্।" (গৌতম ৪)>)
 "পৃহস্থো বিনীতক্রোধ হর্বো গুরুণানুজ্ঞাতঃ লাম্বা
 অসমানার্ধাং অম্পৃষ্টমেপুনাং ভার্যাং বিন্দেত ॥" (বশিষ্ঠ ৮)>)

পতিং হিত্বাপক্ষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে। নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে ।" ( মন্ত ৫।১৬০-১৬৩ )

পিতা বা ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, স্বাধ্বী ন্ত্রী কায়মনোবাকো তাহারই স্থান্ধা করিবে। তাহার মৃত্যুর পর ব্রন্ধচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবে, এই ব্রন্ধচর্য্য প্রভাবে তিনি পুত্রহীনা হইলেও স্বর্গগমন করিবেন। যে ন্ত্রী সন্তানকামনার স্বামীকে অতিবর্ত্তন করিয়া ব্যভিচারিণী হন, তিনি ইহলোকে নিন্দাগ্রস্ত ও পরলোকে পতিলোক হইতে চ্যুত হন। স্বামী ব্যতীত অপর পুরুষকর্তৃক উৎপাদিত পুত্রে স্ত্রীলোকের কোন ধর্ম্মকার্য্য হইতে পারে না। এইরপ ব্যভিচারোৎপরপুত্র শাস্ত্রে পুত্রপদ্বাচ্যই নহে।

মরু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন—

ন দিতীয়শ্চ সাধবীনাং কচিৎ ভর্ত্ত্রোপদিশুতে' অতএব বিধবাস্ত্রীগণের দিতীয় ভর্ত্তাগ্রহণ বিবাহপদবাচ্য নহে। পরপুরুষ উপভোগদারা স্ত্রীলোক সংসারে নিন্দনীয় হয় এবং পরকালে শৃগালযোনিতে জন্ম লয় ও নানাপ্রকার পাপরোগে আক্রাস্ত হইয়া অতিশয় পীড়া ভোগ করে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করে, সে পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্নতরাং বিধবাদিগের পুনর্কার পত্যস্তর-গ্রহণ অবৈধ। আদিত্যপুরাণে লিখিত আছে যে,—

"দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমগুলোঃ।
দেবরেণ স্থতোৎপত্তিদ ত্তকন্তা প্রদীয়তে॥
কন্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
আততায়িদ্বিজাগ্র্যাণাং ধর্ম্মাযুদ্ধেন হিংমনম্॥" ইত্যাদি।

দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, কমগুলুধারণ, দেবরদারা পুরোৎপাদন, দত্তাকস্থার দান, দিজাতির অসবর্ণা কস্থার পাণিগ্রহণ, এই সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ। অর্থাৎ পূর্বকালে এই সকল প্রচলিত ছিল। 'দত্তা কস্থার দান' ইহাদারা বিধবার পুনরায় অস্থবরে দান নিষিদ্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মণান্তে আরও লিখিত আছে যে, এই কলিযুগে দত্তক এবং গুরুষ এই দিবিধ পুত্রেরই ব্যবস্থা আছে, ইহা ভিন্ন অস্থ যে সকল পুত্র তাহারা ধর্মকার্য্যে অধিকারী নহে। বিবাহ করা পুত্রের নিমিন্ত, যদি বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত পৌনর্ভবের পুত্রন্থ নিষিদ্ধ হইল, তথন স্বতরাং বিধবার বিবাহও নিষিদ্ধ। বিধবার গর্ভজাত পুত্রদারা যদি পিতামাতার ধর্ম্মকর্মাই সিদ্ধ না হইল, তাহা হইলে বিবাহের প্রয়োজনের অসিদ্ধিতে তাহার বিবাহ নিষিদ্ধ বুঝিতে হইবে। কাশুপ দত্তা ও বাগ্দতা উভয়বিধ স্ত্রীর বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন।

"সপ্তপৌনর্ভবাঃ কস্তা বর্জ্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা॥ উদকম্পর্শিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনভূ প্রভবা চ যা।

ইত্যেতাঃ কাশ্রণেনোক্তা দহন্তি কুলমপ্রিবং ॥" ( কাশ্রণ )
বাগ্দন্তা অর্থাৎ বাহাকে বাক্যদারা দান করা হইয়াছে,
মনোদন্তা, যাহাকে মনে মনে দান করা হইয়াছে, ক্তকোতুকমঙ্গলা, যাহার হন্তে বিবাহস্থ্র বন্ধন করা হইয়াছে, উদকম্পর্শিতা,
অর্থাৎ যাহাকে দান করা হইয়াছে, পাণিগৃহীতিকা, যাহার
পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইয়াছে, অথচ কুশণ্ডিকা হয় নাই, অগ্নিপরিগতা, যাহার কুশণ্ডিকা হইয়াছে, প্নভূপ্প্রভবা, পুনভূপ্র
গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে, এই সকল বর্জন করিবে অর্থাৎ
ইহাদের আর বিবাহ দিবে না। এই সকল বিবাহিতা হইলে
অগ্নির স্থায় পতিকুল দগ্ধ করে।

কাশ্রপ বাগ্দত্তা ও দত্তা উভয়কেই তুল্যরূপে নিষেধ করিয়াছেন। স্বতরাং ইহার বচনামুসারেও বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে। আদিপুরাণাদিতে বিধবার বিবাহ স্পষ্টরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"উঢ়ারা পুনরুষাহং জোষ্ঠাংশং গোবধং তথা।
কলো পঞ্চ ন কুর্বীত ভ্রাতৃজায়াং কমগুলুম্॥" (আদিপুরাণ)
বিবাহিতা স্ত্রীর পুনর্বিবাহ, জোষ্ঠাংশ, গোবধ, ভ্রাতৃভার্যায়
পুত্রোৎপাদন, কমগুলুধারণ, কলিয়ুগে এই পাঁচ কর্ম্ম করিবে না।
"দেবরাচ্চ স্থাতোৎপত্তিদ ভাকতা ন দীয়তে।

ন যজে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমগুলুঃ ॥" ( ক্রতু )
দেবরদারা পুত্রোৎপাদন, দতাকিন্তার দান, যজে গোবধ এবং
কমগুলুধারণ কলিমুগে করিবে না।

"দতামানৈচৰ কথায়াঃ পুনর্দানং পরস্ত চ।" ( রুহনারদীয় )
কলিযুগে দতা কথাকে পুনরায় অগুপাতে দান করিবে না।
এই দকল বচনসমূহ দারা বর্ত্তমান যুগে উচ্চ হিন্দু সমাজে
বিধবার বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বিধবাবেদন ( ক্নী ) বিধবা-বিবাহ।
বিধস্ ( পুং ) ব্ৰহ্মা। ( উণাদিকোষ )
বিধস ( ক্নী ) মধ্চ্ছিষ্ট, মোম। ( বৈ° নিঘ° )
বিধা ( স্ত্ৰী ) বি ধা-কিপ্। ১ জল, আপ।

"সজ্পুর্তৃতিঃ সজুর্বিধাতিঃ সজুর্বস্থতিঃ।" ( শুরুষজু: ১৪।৭ )

'বিধাতির্যাত্বং সজুরদি বিদ্ধতি স্থজন্তি জ্বপদিতি বিধা আপে:
তাতিঃ। আপো বৈ বিধা অন্তির্হীদং সর্বাং বিহিতমিতি শ্রুতেঃ।
আপে এব সম্জ্রাদে ইতি স্থতে ।" ( মহীধর )

२ विधमकार्थ। [विधमक (मथ]

বিধাতব্য ( ত্রি ) বিধের, ব্যবস্থের, বিধানযোগ্য।

"আসনানি চ দিব্যানি যানানি শর্মনানি চ।

বিধাতব্যানি পাঞ্নাম্ \* ।" ( মহাভারত )

বিধাতা, ভৃগুমুনির পুত্র বিশেষ; মেরুক্সা নির্মিত ইহার ভার্যা,

এই বিধাতা হইতে নির্মিতর একপুত্র জন্মে, তাহার নাম প্রাণ।

বেদশিরাঃ ও কবি নামে প্রাণের হুই পুত্র। ( ভাগবত )

বিধাত্ ( পুং ) বি-ধা-ভূচ্। ১ ব্রন্ধা। ( অমর ) ২ বিষ্ণু।

"অবিক্রাণ্ডা মহন্ত্যাংশ্রেশিকার ক্রেক্সাণ্ডা।" ( অমর ) ২ বিষ্ণু।

"অবিজ্ঞাতা সহস্রাংশুর্বিধাতা কৃতলক্ষণঃ।" (ভারত ১৩/১৪৯/৮৪)
বিশেষেণ শেষদিগ্গজভূ-ভূধরাৎ সমস্তভূতানি চ দধাতীতি
বিধাতা।' (শাহ্বরভাষ্য) ৩ মহেশ্বর।

"উষসুশ্চ বিধাতা চ মাদ্বাতা ভূতভাবনঃ ॥"

৪ কামদেব। (মেদিনী) ৫ মদিরা। (রাজনি°) ৬ বিধান-কর্ত্তা। ৭ দাতা।

"স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার।" (কুমারস° ১/৫৭) ৮ সর্কাসমর্থ।

তিয়া হীনং বিধাতমাং কথং পশুর দূর্দে। সিক্তং স্বয়মিব স্লেহাদ্বন্ধ্যমাশ্রমপাদপম্॥" ( রঘু ১।৭০ )

বিহিতকর্মান্থপ্রতি।, যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন।
 "বিধাতা শাদিতা বক্তা মৈত্রী ব্রাহ্মণ উচ্যতে।

তলৈ নাকুশলং ক্রয়াৎ ন গুফাং গিরমীরয়েৎ ॥" (মহু ১১।৩৫) 'বিধাতেতি বিহিতকর্মণামনুষ্ঠাতা'। ( কুল্লুক ) ১০ নির্মিতা, নির্মাণকর্তা, প্রস্তুতকারী। ১১ ম্রষ্টা, স্ষ্টিকর্তা। এই অদ্বিতীয় শক্তিসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা জগদীশ্বরের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াজালে বিমোহিত জীব, তদীয় অতীব বিচিত্র কার্য্যকলাপ সন্দর্শনে যথার্থ তত্ত্বনিরূপণে পরাত্ম্ব হইয়া অপ্রতিভের স্থায় নিয়ত অবস্থান করিতেছে, কেন না তাহারা দেখিতেছে যে, এই জগৎপ্রপঞ্চে প্রকারান্তরে কোথায়ও তৃণের দারা পর্বত (দাবাগ্নি সহযোগে), কীটের দ্বারা সিংহশার্দ্দূল, মশকে গজ, শিশুকর্তৃক মহাবীর পুরুষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতেছে, কোথায়ও মৃষিক মণ্ডুক প্রভৃতি খালু, মার্জার ভুজঙ্গাদি থাদকগণের বিনাশ সাধন করিতেছে। কোন-স্থানে বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী অগ্নি ও জ্বলকে বাষ্পাকারে পরিণ্ড করিয়া তাহার নির্মূলতা সম্পাদন করিতেছে এবং স্বকীয় নাখ্য শুষ্ক তৃণাদি দারা স্বয়ং বিনষ্ট হইতেছে। ভাবিয়া দেখিলে, ইহার অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ? যে, এক জহ্ন মুনিই এই ভূমগুলব্যাপী সপ্তসমুদ্রের জল উদরস্থ করিয়াছিলেন।\*

"তৃণেন পর্বতং হস্কং শক্তো ধাতা চ দাবতঃ।
 কীটেন সিংহশার্দ্দুলং মশকেন গজং তথা।
 শিশুনা চ মহাবীরং মহান্তং কুরুজন্তভিঃ।

১২ অধর্ম ৷

"ন্নৌ ধাতা চ বিধাতা চ পৌরাণৌ জগতাংপতী। ন্নৌ শাস্তারৌ ত্রিলোকেহস্মিন্ ধর্মাধর্মো প্রকীর্ত্তিতৌ ॥"(অগ্নিপ্র°) (ত্রি) ১০ মেধাবী। (নিঘন্ট্র)

বিধাতৃকা ( ত্রী ) বিধায়িকা।

বিধাতৃত্ব (পুং) বিধাত্ত্র ক্ষণো ভূকৎপত্তির্যন্ত। নারদম্নি। (ত্রিকা°) ২ মরিচ্যাদি।

বিধাব্রায়ুস্ (পুং) বিধাতুরায়ুর্জীবিতকালপরিমাণং যত্মাৎ।
স্থ্যক্রিয়াং বিনা বৎসরাদিজ্ঞানাসন্তবাদেবাস্থ তথাত্ম। ১ স্থ্য,
বাহা হুইতে বিধাতার স্টুপদার্থের জীবিত কাল পরিমিত হয়।
ইহার উদয়াস্ত ক্রিয়া দ্বারা লোকের বৎসরাদিজ্ঞান জন্মে এবং
তাহা হুইতে জীবের আয়ুক্ষাল নির্ণীত হয়, একারণ ইহাঁকে
বিধাবায়ঃ বলে।

"दर्यमारना विधावायुर्नियावरञ्जा निवाकतः ॥' ( भक्ठ° )

২ ব্রহ্মার বয়স। চতুর্দ্দশ ময়ন্তর অথবা ময়য়য়য়য়য়য়য়র এককরে ব্রহ্মার একদিন, মানবীয় ব্রিংশৎকল্পে, ৪২০ ময়ন্তরের বা
ব্রহ্মার ৩০ দিনে একমাস, এইরূপ ৩৬০ করে, ৫০৪০ ময়ন্তরের
বা ১২ মাসে ব্রহ্মার এক সংবৎসর হয়। এইরূপ বৎসরের শত
বৎসর পর্যান্ত ব্রহ্মার পরমায় ; তাঁহার ৫০ বৎসর অর্থাৎ অর্কেক
পরিমাণ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান একপঞ্চাশৎবর্ষ ও খেতবারাহকল্প আরম্ভ হইয়া তাহার ৬টী ময়ন্তর গত হইয়াছে। এথন
বৈবস্থত ময়ন্তর চলিতেছে।\*

বিধাত্রী (স্ত্রী) বি-ধা-তূচ্-ঙীষ্। ১ পিপ্পলী, পেপুল। ( শব্দচ ) ২ বিধানকর্ত্রী প্রভৃতি বিধাতৃ-শব্দার্থ। [বিধাতৃ শব্দ দেখ।]

"গতাস্থনাং বাহুপ্রকরক্তকাঞ্চীপরিলস-

রিতখাং দিগস্তাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।"

( তন্ত্রসারকৃত কর্পূরাদিন্তব )

বিধান (ক্লী) বি ধা-ল্যুট্। ১ বিধি, নিম্নম, ব্যবস্থা।

"যদা তু যানমাতিঠেৎ পররাষ্ট্রং প্রতি প্রভূঃ।

তদা তেন বিধানেন যামাদরিপুরং শনৈঃ॥" (মন্ত্র ৭।১৮১)

এবং জম্মেন জনকং ভক্ষোণৈৰ চ ভক্ষকম্। বহিনা চ জলং নষ্টং বহিং গুজত্ণেন চ । পীতাঃ সপ্তসম্মান্চ দ্বিজেনৈকেন জহ্না। ধাতুৰ্গতিৰ্বিচিত্ৰা চ হজ্জে রা ভুবনত্রয়ে।"

( ব্রহ্মবৈ পু প্রীকৃষ্ণজন্মখ ৭ অ ১)

\* "চতুর্দ্ধশ মন্বস্ত রৈর ক্ষণঃ একং দিনং ভবতি। তরামুষ্য মানেনৈকঃ কল বিংশৎকলে ব্রহ্মণ একো মামে। ভবতি। এ হাদুশৈর্দ্ধ নিশমাদৈর ক্ষণঃ সংবৎসরো ভবতি। এবং বর্ষশতং ব্রহ্মণ আয়ুঃ তব্ত পঞ্চাশৎ বর্ষা ব্যতীতাঃ। একপঞ্চাশনারস্তেহধুনা শেতবারাহকলঃ অত্ত দন্দপ্তরাণি ব্যতীতানি বট অধুনা বৈব্যত-মন্তর্গ ব্রতিত।" (ভাগবত)

২ করণ, কৃতি, নির্মাণ করা।

"পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দমধোজয়িষ্যৎ। অস্মিন্দ্রে রূপবিধান্যত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিত্তথাহভবিষ্যৎ॥"

৩ করিকবল, গজগ্রাস। ৪ বেদাদিশাস্ত্র।

"ত্তমেকো হৃশ্য সর্বাশ্য বিধানশু স্বয়ম্ভূবঃ।

অচিন্তান্তাপ্রমেয়ন্ত কার্য্যতন্ত্রার্থবিৎপ্রভো ॥" (মহ ১١০)

ৰ নাটকাঙ্গবিশেষ, প্রস্তুত বিষয় স্থপছঃথকর হইলে তাহা
 বিধান বলিয়া কথিত হয়।

"স্থগঃথক্তো যোহর্থস্তিদিধানমিতি স্মৃতম্।"

( সাহিত্যদর্পণ ৬,৩৪৬ )

উদাহর — "হে বৎস! বাল্যকালেই তোমার এতাদৃশ উৎসাহাতিশয় দেখিয়া আমার মন যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদে আক্রান্ত হইল।"

<u>"উৎসাহাতিশয়ং বৎস ! তব বাল্যঞ্চ পশ্যতঃ।</u>

মম হর্ষবিষাদাভ্যামাক্রান্তং যুগপন্মন: ॥" (বালচরিত)

৬ জনন, জন্মান, উৎপত্তি করা। ৭ প্রেরণ, পাঠান।
৮ আজ্ঞাকরণ, অন্থমতি করা। ৯ ধন, সম্পত্তি। ১০ পূজা,
অর্চনা। ১১ শক্রতাচরণ। ১২ গ্রহণ। ১৩ উপার্জন।
১৪। বিষম। ১৫ অন্থত্তব। ১৬ উপার। ১৭ বিস্থাস।
বিধানক (ক্লী) ১ ব্যথা, ক্লেশ, যাতনা। (শক্ষরত্না°) ২ বিধি।

্বিক ( সা ) স্বাধা, ক্লেল, বাঙৰা। ( শ্বরণ্ণা) ২ বিং শততস্ত্তীে ভদস্তোহসৌ জন্মায়াদিত্যশর্মণে।

দদৌ স্থলোচনামন্ত্রমর্থিতং সবিধানকম্ ॥" (কথাস° ৪৯।১৮০) ( ত্রি ) ৩ বিধানবেত্তা, ব্যবস্থাজ্ঞ, যিনি বিধিবিহিত ব্যবস্থা জানেন।

বিধানগ (পুং) বিধানং গায়তীতি গৈ-ঠক্। পণ্ডিত। (শন্ধরত্না°) বিধানজ্ঞ (পুং) বিধানং জানাতীতি বিধান-জ্ঞা-ক। ১ পণ্ডিত। ২ বিধানবেন্তা, বিধিজ্ঞ।

বিধানশাস্ত্র (ক্লী) ব্যবস্থাশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, আইন (Law)। বিধানসংহিতা (স্ত্রী) বিধানশাস্ত্র।

বিধানসপ্তমীত্রত (ক্লী) সপ্তমীতিথিতে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ,
এই ব্রত মাঘমাদের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পৌষমাদের শুক্লাসপ্তমী পর্যান্ত প্রতিমাদের সপ্তমী তিথিতে করিতে
হয়। এই ব্রতে স্বর্যাপূজা ও স্বর্যান্তব পাঠ কর্ত্তব্য। এই
ব্রত করিলে ব্যাধি হইতে বিমৃক্তি এবং সম্পত্তিলাভ হইয়া থাকে।
এই ব্রত মুখ্যচাক্রমাদের শুক্লাসপ্তমী তিথিতে বিধেয়।

এই ব্রতের বিধান এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ব্রতের পূর্ব্বদিন সংযক্ত হইয়া থাকিতে হয়। ব্রতের দিন প্রাভঃকালে প্রাভঃক্ত্যাদি সমাপন ক্রিয়া স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্ল ক্রিবে। "ওঁ কর্তব্যেহস্মিন্বিধানসপ্তমীব্রতকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবস্তোহধি-ব্রবস্তু ওঁ পুণ্যাহং" ইত্যাদি ৩ বার পাঠ করিবে। পরে স্বস্তি ও ঋদ্ধি এবং 'সূর্য্য সোমঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া সঙ্কল্ল করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমত মাঘে মাদি শুক্লে পক্ষে সপ্তম্যান্তিথা-বারভ্য পৌষস্ত শুক্লাং সপ্তমীং বাবৎ প্রতিমাদীয় শুক্লসপ্তম্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা আরোগ্যসম্পৎকামঃ অভীষ্ট-তত্তৎফলপ্রাপ্তিকামো বা বিধানসপ্তমীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্ল করিয়া বেদারুসারে স্থক্ত পাঠ করিবে।
তৎপরে শালগ্রামশিলা বা ঘটগুপেনাদি করিয়া সামান্তার্ঘ ও
আসনগুদ্ধি প্রভৃতি সমাপনাস্তে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা,
আদিত্যাদি নবগ্রহ ও ইন্দ্রাদিদশদিক্পালের পূজা করিতে হয়।
তৎপরে যোড়শোপচারে ভগবান স্থ্যদেবের পূজা করিয়া তাঁহার
স্তবপাঠ করিবে। প্রতিমাদের শুক্লাসপ্রমীতিথিতে এই নিয়মে
পূজা করিতে হয়, কিন্তু প্রত্যেকমাদে সঙ্কল্ল করিতে হয় না।
প্রথম মাদের সঙ্কল্লেই সকল মাদের হইয়া থাকে।

এই ব্রত করিয়া ছাদশমাসে ছাদশটী নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা—(১) মাঘমাসে আকলপাতার অস্কুরমাত্র ভোজন করিতে হয়। (২) ফাল্গনমাসে ভূপতিত হইবার পূর্কেই কপিলা গাভীর গোময় সংগ্রহ করিয়া যবপরিমিত গোময় ভোজন বিধেয়। (৩) চৈত্রমাসে একটী মরিচভক্ষণ, (৪) বৈশাথ মাসে কিঞ্চিজ্জল, (৫) জ্যৈষ্ঠমাসে পক কদলীফলের মধ্যবর্ত্তী কণামাত্র, (৬) আবাঢ়মাসে যবপরিমিত কুশমূল, (৭) শ্রাবণ মাসে অপরায়্ক সময়ে অল হবিষ্যায়, (৮) ভাদ্রমাসে শুদ্ধ উপবাস, (১) আবিনমানে ২॥০ প্রহরের সময় একবারমাত্র ময়য়য়ের অপ্রপরিমিত হবিষ্যায়, (১০) কার্ত্তিকমাসে অর্দ্ধ প্রত্তিমাত্র কপিলা হয়, (১১) অগ্রহায়ণমাসে পূর্ব্বাস্ত ভোজন। ছাদশমাসের সপ্রমীতিথিতে এইরূপ ভোজন বিধেয়।

ব্রত সমাপন হইলে দাদশ জন ব্রাহ্মণ ভোজন ও যথাবিধানে ব্রতপ্রতিষ্ঠা করা আবশুক। পরে দক্ষিণাস্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। এই ব্রত করিলে সকল রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় এবং ইহাতে পরলোকে স্থপসম্পদ্লাভ হইয়া থাকে। (ক্নৃত্যুতত্ত্ব) বিধানিকা (খ্রী) বৃহতী, বিক্নতী।

বিধায়ক (ত্রি) বি-ধা-ধূল্। > বিধানকর্তা, ব্যবস্থাপক। 
২ নির্ম্মাতা, নির্ম্মাণকারী।

"স বিহারশু নির্মাতা জুঙ্গো জুঙ্গপুরশু যঃ। জয়স্বামিপুরস্থাপি গুদ্ধীঃ স বিধায়কঃ॥" "

(রাজতর° ১।১৬৯)

ত বিধিবিজ্ঞাপক, যিনি বিধি জানান বা যাহা হইতে ব্যবস্থা জানা যায়।

"নচ বিবাহবিধায়কশাস্ত্রেংগ্রেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্তঃ।
( মহু ৯।৬৫ কুল ক )

৪ জনক। ৫ কারক।

বিধায়িন্ (তি) বি-ধা-ণিনি। বিধায়ক, বিধানকারক,

"ভার্যাঞ্চ কাঝালস্কারাং তাদৃক্কার্যবিধায়িনীম্।
ভূগৃহে স নিচিক্ষেপ পাপাং তাং পুত্রঘাতিনীম্॥"
(ক্থাসরি° ৪২ 1১১৩)

বিধার (পুং) বিধারক, যে ধারণ করে।
"অজীজনো হি প্রমান স্থ্যিং বিধারে শক্ষনা প্রঃ।"

( 朝本 かりつつ)

পিয়ঃ পয়স উদকশু বিধারে বিধারকেহস্তরিক্ষে।' ( সামণ ) বিধারণ ( ক্লী ) বি-ধ্ব-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বিশেষরূপে ধারণ করা।

শ্ববৰ্চ্চসোষধিস্নানাৎ তথা সচ্ছান্ত্ৰকীৰ্ত্তনাৎ।

উষ্ট্রকণ্টকথজ়্গান্থি-ক্ষোমবস্ত্রবিধারণাৎ ॥" ( মার্কপু° ৫১৷১০ )

২ ধারক, ধারণকারী।

"ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশৈচব যদ্যূয়ং পরিনিন্দথ। দেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাষওমাশ্রিতাঃ ॥"

( ভাগবত ৪|২|৩০ )

প্রংসাং বর্ণশ্রেমাচারবতাং বিধারণং ধারকং' (স্বামী)
বিধার্য় (ত্রি) বিবিধধারণকারী। (শুরুষজু° ১৭৮২ ভাষ্য)
বিধার্য়িতব্য (ত্রি) বিশেষরূপে ধারণ করিবার মোগ্য।
(প্রশোপনি° ৪া৫)

বিধার্য়িত ( ত্রি ) বিধার্জা। ( নিরুক্ত ১২।১৪ )
বিধারিন্ ( ত্রি ) বিধারণশীল, বিধারণকারী, যিনি ধারণ করেন।
বিধাবন ( ক্রী ) বি-ধাব-লাট্। ১ পশ্চাদ্ধাবন। ২ নিমাভিমুখে গমন। ( নিরুক্ত ৩।১৫ )

বিধি (পুং) বিধতি বিদ্ধাতি বিশ্বমিতি বিধ বিধানে বিধ-ইন্ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) ১ ত্রনা।

"বিধিবিধতে বিধুনা বধুনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন।"

( নৈষ্ধ<sup>°</sup> ২২।৪৭ )

বিধীয়েতে স্থপত্থে অনেনেতি বি-ধা-কি (উপদর্শে ধোঃ কিঃ। পা ৩।৩৯২) ২ যাহা দ্বারা স্থপত্থপের বিধান হয়, ভাগ্য, অদৃষ্ট।

"রাজ্যনাশং স্থহত্যাগো ভার্য্যাতনম্ববিক্রয়ঃ। হরিশ্চক্রস্থ রাজর্বেঃ কিং বিধে। ন ক্বতং ত্বমা॥"

( মার্কগুপুরাণ ৮০১৮২ )

ও ক্রম। ৪ বিধান। ৫ কাল। ৬ শান্তবিহিত কথা, বিধিবাক্য।

"यः শান্তবিধিমুৎস্থজা বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন স্থাং ন পরাং গতিং ॥" (গীতা ১৬।২৩)
৭ প্রকার। ৮ নিম্নোগ। ১ বিষ্ণু। ১০ কর্মা।
"তত্মাৎ স্থাঃ শশাস্কপ্র ক্ষর্দ্ধিবিধেবিভূঃ।" (দেবীপুরাণ)

১১ গজগ্রাস, গজার। ১২ বৈছা। ১৩ অপ্রাপ্তবিষয়ের স্রাপক,ষড় বিধ স্ত্রলক্ষণান্তর্গত লক্ষণবিশেষ। ব্যাকরণ এবং স্থৃতি, শ্রতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে কতকগুলি বিধি নিবদ্ধ আছে, সেই সকল বিধির অন্থবর্ত্তী হইয়া তত্তৎশাস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়, তন্মধ্যে ব্যাকরণের স্থূল স্থূল কএকটা বিধি প্রদর্শিত হইতেছে.— বে সকল সূত্র অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক হয় অর্থাৎ যে যে সূত্রে কোন বর্ণের উৎপত্তি বা নাশ হয় এবং বাহাতে সন্ধি, সমাস বা কোন বর্ণোৎপত্তির নিষেধ থাকে, সেইগুলি ষড়্বিধস্ত্রলক্ষণান্ত-ৰ্গত বিধিলক্ষণযুক্ত সূত্ৰ। যেমন,—"দধি অত্ৰ" এইরূপ मन्नित्वम इटेलिट टेकांत ज्ञातन 'य' इटेल्ड भारत ना, ज्रात यिन वना इत्र (य, "स्रुतवर्ग शार्त्र थाकित्न हेकात स्राप्त 'य' इहेरव" তাহা হইলেই হইতে পারে, অতএব এই অনুশাসনই অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপক হইল। একস্থলে চুইটী সূত্রের প্রাপ্তি থাকিলে. যেটীর কার্য্য বলবান হইবে, সেইটী নিয়মবিধিযুক্ত সূত্র অর্থাৎ প্রাপ্তিসভার যে বিধি, তাহারই নাম নিরম। স্ল ( স্থপ ) বিভক্তি পরে থাকিলে, সাধারণ একটা স্তত্তের বলেই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যাবতীয় রেফস্থানে বিদর্গ হইতে পারে। এরূপ স্থলে যদি অন্ত বিধান থাকে বে, "মুপ্ পরে থাকিলে 'দ', 'ষ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ স্থানে বিসর্গ হইবে," তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বিভক্তির 'সু' পরে থাকিলে, তাহার পূর্ববর্ত্তী 'স', 'ষ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ-ভিন্ন অন্ত কোন রেফস্থানে ( সাধারণ স্থত্তের বলে ) বিসর্গ হইবে না। যেমন, — হবিদ্-স্থ = হবিঃস্থ, ধনুদ্-স্থ = ধনুঃস্থ, সজুষ্-স্থ = সজুঃসু, অহন-স্থ = অহঃসু, কিন্তু 'দ' 'ঘ' ও 'ন' স্থানে জাত রেফ না হওয়ায় চতুর্-ম্ল=চতুর্ ইত্যাদি স্থলে প্রাপ্তি থাকিয়াও ( এই নিয়ম স্থারের প্রাধান্তবশতঃ ) বিদর্গ হইবে না। একের ধর্ম অন্তে আরোপ করার নাম অতিদেশবিধি; অর্থাৎ চলিত "বরাত দেওয়া"কে একরকম অতিদেশবিধি বলা বায়। যেমন.— ভিঙ্ (ভিপ্, তদ, ঝি প্রভৃতি) প্রভায় পরেতে 'ইণ' ধাত সম্বন্ধে স্ত্রগুলি বলিয়া শেষে বলা হইল যে, "ইণ্ ধাতুর স্থায় "ইক্" ধাতু জানিবে অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইল যে, "ইণ" ধাতুর তিঙন্তপদসমূহ যে যে স্থাত্তে সিদ্ধ এবং যেরূপ আকারবিশিষ্ট হইবে, 'ইক' ধাতুর তিঙন্তপদসমূহও সেই সেই স্থতে সিদ্ধ এবং আকৃতিবিশিষ্ট হইবে। উদাহরণ,—ইণ্=ই-দিপ্

(লুঙ্)=অগাৎ; ইক্=ই-দিপ্(লুঙ্)—অগাৎ। শলাধ্যায়ে বলা হইল "স্বরাদিবিভক্তি পরে থাকিলে স্ত্রী ও ক্র শব্দের ধাতুর আর কার্য্য হইবে" অর্থাৎ বরাত দেওয়া হইল যে, স্বরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে 'শ্রী' 'ভূ' প্রভৃতি ধাতু প্রকৃতিক দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ উকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের আর যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্র শব্দের পদ সিদ্ধ করিবে। উদাহরণ,—শ্রী-ঔ=শ্রিয়ৌ, স্ত্রী-ঔ=ব্রিয়ৌ, উভয়ত্র দীর্ঘ ঈকার স্থানে 'ইয়্' হইল। ভূ-ঔ=ভূবৌ, ক্র ঔ=ক্রবৌ; উভয় স্থলেই দীর্ঘ উকার স্থানে 'উব্' অর্থাৎ একই রূপ কার্য্য হইল। বিশেষ বিবরণ অভিদেশ শব্দে দ্রপ্রিয়।

বৈয়াৰুরণ মতে পরবর্ত্তী হতে পূর্ব্বহুত্রন্থ পদসমূহ বা কোন কোন পদের উল্লেখ না থাকিলেও অর্থবিবৃতিকালে তাহার উল্লেখ করা হয়, ইহাকে অধিকারবিধি সিংহাবলোকিত, মণ্ডুকপ্ল ও গঙ্গাম্রোতঃ ভেদে তিন প্রকার। সিংহাবলোকিত (সিংহের দৃষ্টির ভাষ) অর্থাৎ ১ম স্থত্তে,—"অকারের পর আকার থাকিলে তাহার দীর্ঘ হইবে" এই বলিয়া ২য় সূত্রে মাত্র "ইকারের গুণ", ৩য়ে "একারের বদ্ধি", ৪থে "টা স্থানে ইন" ইত্যাদিরূপে স্বত্র বিগ্রস্ত থাকিলে ৰঝিতে হইবে যে, প্ৰথম হইতে চতুৰ্থ স্থত্ৰ পৰ্যান্ত দীৰ্ঘ, গুণ, বুদ্ধি ইনাদেশ যতগুলি কার্য্য হইবে, তাহা সমস্তই অকারের উত্তর হুইবে। এই সঙ্কেতের সাধারণ নাম অধিকারবিধি; ইহার পর ৫ম সূত্রে যদি বলা যায় যে, "ইকারের পর অকার থাকিলে ঐ ইকার স্থানে 'য' হইবে" তাহা হইলে ঐ অধিকার সিংহদৃষ্টির ন্তায় একলক্ষ্যে কতক দূর গিয়া নিরস্ত হয় বলিয়া বৈয়াকরণগণ উহাকে "সিংহাবলোকিত" নাম দেন। যেথানে ১ম স্থত্ত,— "অকারের উত্তর টা থাকিলে তাহার স্থানে ইন হইবে", ২য়ে "ঋ, র ও ষকারের পর 'ন' 'ণ' হইবে, ৩য়ে "ভ" পরে থাকিলে আকার হইবে" (অর্থাৎ বাহার উত্তর 'ভ' থাকিবে তাহার স্থানে আকার হইবে ) এরপ দৃষ্ট হইলে সেই অধিকারবিধি "মণ্ডুকপ্ল,তি" বলিয়া অভিহিত হয়; কেননা উহা ভেকের লক্ষের ভারে বেশী দূরে যাইতে পারিল না। আর শকাধ্যায়ের ১ম সত্তে "শব্দের উত্তর প্রত্যয় হইবে" উল্লেখ করিয়া ২য় সূত্র হইতে ঐ শ্বনাধ্যায় সমাপনান্তে তৎপরবর্ত্তী তদ্ধিতাধ্যায়ের শেষ পর্যান্ত যথাসম্ভব শত কি শতাধিক সূত্রে য়তগুলি প্রতায় হইবে, তাহা প্রত্যেক স্থত্তে "শব্দের উত্তর" এই কথার উল্লেখ না থাকিলেও, শব্দের উত্তরই হইবে, ধাতুপ্রভৃতির উত্তর হইবে না। এই অধিকারবিধি গঙ্গাম্রোতের তায় উৎপত্তিস্থান হইতে অবাধে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অর্থাৎ এথানে প্রকরণের শেষ পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবর্ণ থাকাম বৈয়াকরণদিগের নিকট ইহা গঙ্গাম্রোত বলিয়া ব্যাখ্যাত হয়। বৈয়াকরণগণ এতদ্ভিন্ন সংজ্ঞা

ও পরিভাষা নামক আরও হুইটী সঙ্কেত নির্দ্দেশপূর্ব্বক স্থতসংস্থাপন করিয়াছেন। সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম, ষ্ণা,—অচ্, হল ইত্যাদি; ইহা ব্যাকরণ ভিন্ন অন্ত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয় না, ব্যাকরণে ব্যবহার করার তাৎপর্য্য, মাত্র গ্রন্থসংক্ষেপের জন্ম, কেননা, [ অচ্ শব্দের প্রতিপাতা ] "অ আ ই ঈ উ উ ঋ ৠ ৯ ৡ এ ঐ ও ঔ" পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়ু' হয় না বলিয়া অচ্পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়্' হয় বলিলেই সংক্ষেপ হইল। ব্যাকরণের সূত্রের পরস্পার বিরোধভঞ্জন ও গ্রন্থের সক্ষেপ জন্য শান্ধিকগণ কতকগুলি পরিভাষাবিধির নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ১ম স্ত্রে "অচ্ পরে থাকিলে 'এ' স্থানে 'অয়্' হইবে" বলিয়া ৪র্থ স্থুত্রে "একারের পর অকার থাকিলে সেই অকারের লোপ হইবে" বলিলে, বস্ততঃ কার্যান্তলে স্ত্রদ্বের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা "হরে+অব" এই স্থলে অচ্বা স্বরবর্ণ পরে ও তাহার পূর্বের একার থাকাতে ১ম সূত্রের প্রাপ্তি এবং অকারের পর অকার থাকাতে ৪র্থ স্থতের প্রাপ্তি হইয়াছে: বাহৃতঃ এখানে দুঢ়রূপেই উভয় সূত্রের প্রাপ্তি দেখা যাইতেছে: কিন্তু আচাৰ্য্য ঐ স্থত্ৰদয়ে এমন কোন নিৰ্দেশ করেন নাই যে, তদ্বারা উভয়ের মধ্যে কোন একটা বলবান হইতে পারে। এইরূপ বিরোধস্থলেই পরিভাষাবিধির প্রয়োজন। ইহার মীমাংসার জন্ম "তুলাবলবিরোধে পরং কার্য্যং" অর্থাৎ ব্যাকরণ সম্বন্ধে "হুইটী স্থত্তের বলই সমান দেখা গেলে পরবর্ত্তী স্থত্তই কার্য্যকারী হইবে" এবং "সামান্তবিশেষয়োর্বিশেয়বিধর্বলবান" অর্থাৎ "বহুতর বিষয় অপেক্ষা অল্পতর বিষয়ের বিধিই বলবান্ হইবে" এই চুইটী পরিভাষাবিধি ব্যবহৃত হইয়া, পরবর্ত্তী স্থত্তের অর্থাৎ বিশেষ বিধির কার্য্যই বলবান হইবে। পরবর্ত্তী স্থত্তের ৰিশেষত্ব এই যে, উহাতে অন্নতর বিষয়ের নির্দেশ আছে; কেননা পূর্ব্ববত্তী হতে মমন্ত স্বরবর্ণগুলি পরে থাকিবার বিষয় আরু পরবতীস্থতে মাত্র একটী স্বরবর্ণ পরে থাকিবার বিষয়। আবার এসম্বন্ধে ভাগ আছে যে, "অল্লতরবিষয়ত্বং বিশেষত্বং বহুতরবিষয়ত্বং সামাগ্রত্বংশ অর্থাৎ ষেথানে অল্পতর বিষয়ের নির্দ্ধেশ, তথায় বিশেষ এবং যেখানে বহুতর বিষয়ের নির্দেশ তথায় সামান্তবিধি বলিয়া জানিবে।\* ব্যাকরণে এইরূপ বছতর পরিভাষাবিধির ব্যবহার আছে, তন্মধ্যে অন্তরঙ্গ, বহিরঙ্গ, সাবকাশ, নিরবকাশ, আগম, আদেশ, লোপ ও স্বরাদেশবিধি নিয়ত প্রয়োজনীয়।

প্রকৃতি অর্থাৎ শব্দ বা ধাতুকে আগ্রন্থ করিয়া গুণ, বৃদ্ধি, লোপ, আগম প্রভৃতি যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে অন্তরঙ্গ এবং

প্রতায়কে আশ্রয় করিয়া যে সকল কার্য্য হয়, তাহাকে বহিরঙ্গ বিধি বলে। এই উভয়ের বিরোধ হইলে অন্তরঙ্গ ৰিধি বলবান হইবে। এক প্রকৃতিকেই আশ্রম করিয়া যদি ঐরপ পূর্বাপর তুইটী কার্য্যের সম্ভব হয়, তাহা হইলে যেটা পূর্ববর্ত্তী তাহাকে অন্তরঙ্গতর বিধি বলে এবং সেইটা বলবান্ হয়। যেমন ঋ-অ ( निष्ठे ) म १९° ) व १ । च १ १ । च च १ । च । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च १ । च তুইটী প্রকৃতির মধ্যে পূর্ব্বটীর স্থানে 'আর্' এবং পরবর্ত্তীটীর স্থানে রকার হওয়ার সম্ভব থাকায় এই অন্তরঙ্গতর বিধিবলে পূর্ব্ববত্তী অকার স্থানে 'আর'ই হইবে। বে বিধির বিষয় প্রথমে এবং পরে এই উভয় স্থলেই আছে, তাহাকে সাবকাশ, আর ধাহার বিষয় কেবল প্রথমে আছে অর্থাৎ পরে নাই, তাহাকে নিরবকাশ বিধি বলে। যে বিধি অনুসারে কোন বর্ণ প্রকৃতি বা প্রত্যয়কে নষ্ট না করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আগম এবং যে বর্ণ ঐ তুইএর উপঘাতী হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আদেশ বলে। এই উভয়ের মধ্যে আগমবিধি বলবান। সকল প্রকার বিধির মধ্যে লোপ-বিধিই বলবান; কিন্তু আবার লোপ এবং স্বরাদেশ ( স্বর বর্ণের আদেশ) এই তুই বিধির প্রাপ্তিসম্বন্ধে বিরোধ ঘটিলে তথায় স্বরাদেশ বিধিই বলবান হয়। \*

এতত্তির নিয়ত প্রচলিত উৎসর্গ ও অপবাদ নামক ছইটা বিধি আছে, তাহা এক রকম সামান্ত ও বিশেষ বিধির নামান্তর মাত্র। অর্থাৎ "সামান্তবিধিক্রৎসর্গঃ" "বিশেষবিধিরপবাদঃ" সামান্ত বিধি উৎসর্গ এবং বিশেষবিধি অপবাদ, এইরূপ অভি-হিত হয়।

পূর্বনীমাংসানামক জৈমিনিস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্তা গুরু, ভট ও প্রভাকর বিধি সমুদ্ধে ব্যাকরণঘটিত প্রত্যয়াদির বিষয় এইরূপ

"বহিরঙ্গবিধিভাঃ স্থানন্তরঙ্গবিধিবলী।
 প্রত্যান্ত্রিতকার্যার বহিরঙ্গমূদাকতং॥
 প্রকৃত্যান্ত্রিতকার্যাং স্থানন্তরঙ্গমিতি প্রবম্।
 প্রকৃতে পূর্বং প্রাদন্তরঙ্গমিতি প্রবম্।
 প্রকৃতে পূর্বং স্থাদন্তরঙ্গমিত প্রবমানকং।
 কস্পচিন্তিরকার্যান্ত প্রথমে পরতন্তথা।
 সন্তবেধিবয়া বস্তা স ভবেৎ সাবকাশকং।
 আদৌ হি বিষয়ো বস্তা পরতো নহি সন্তবেৎ।
 ম গণ্ডিতগগৈকেকো বিধিনিরবকাশকঃ।
 আগমাদেশয়োম ধ্যে বলীয়ানাগমো বিধিঃ।
 প্রকৃতিং প্রত্যয়ঞ্চাপি যোন হন্তি স আগমঃ।
 আদেশে উপঘাতী বঃ প্রকৃতেং প্রত্যয়ন্ত বা।
 মকলেভো বিধিভাঃ স্থাদ্বনী লোপবিধিক্তধা।
 লোপসরাদেশয়োক্ত স্বরাদেশো ব্ধিবঁলী।"

( মুধ্বোধটীকায় ছুর্গালান 📡

নিৰ্দেশ করিয়াছেন। ভট্ট বলেন, বিধিলিঙ, লোট্ ও তব্যাদি প্রত্যয়ের অর্থ এবং তাহার অন্ত নাম ভাবনা। স্কতরাং শালী ভাবনা ও বিধি সমান কথা। প্রভাকর ও গুরু বলেন, বিধি-ঘটিত প্রত্যয়মাত্রেই নিয়োগবাচী, স্কতরাং নিয়োগেরই অন্ত নাম বিধি।\*

"মর্গকামো যজেত" এই একটা বিধি। এই বিধি মর্থী বিদ্যান্ত সমর্থ শ্রোভূপুরুষের যাগকরণক ও মর্গকলক ভাবনায় (উৎপাদন বিশেষে) প্রবৃত্তি জন্মায় মর্থাৎ তাহাকে মর্গজনক যাগানুষ্ঠানে নিযুক্ত করে। ধিনি ঘিনি মর্গার্থী মথচ মধিকারী, তিনি তিনি যাগ করিবেন এবং আপনাতে মর্গজনক অপূর্ব্ব (পুণাবিশেষ) জন্মাইবেন। লক্ষণের নিম্বর্ষ এই যে, যে বাক্যকামী পুরুষকে কাম্যকল লাভের উপায় বলিয়া দিয়া তাহাতে তাহার আনুষ্ঠানিক প্রবৃত্তি জন্মায়, সেই বাক্যই বিধি।

বাক্য বা পদ মাত্রই ধাতু ও প্রত্যন্ন এই উভন্ন যোগে নিপান। বাক্যের বা পদের একদেশে যে লিঙাদি প্রত্যন্ন যোজিত থাকে, সেই লিঙাদি প্রত্যন্নের মুখ্য অর্থভাবনা অথবা নিয়োগ। ভাবনা শন্দের অর্থ উৎপাদনা অর্থাৎ কিছু উৎপাদন করিতে প্রবৃত্তি জন্মান। ভাবনা শাকী ও আর্থী ভেদে দ্বিবিধ। "যজেত" এই

\* महामत्हालाधारेत्र टेकराठेउ लानिनित्र "विधिनिमञ्जनाभञ्जनाधीष्टेः मः अध-প্রার্থনেষু লিঙ্"। (পা ৩।৩)১৬১) এই স্তরের মহাভাষ্যের ব্যাখ্যায় বিধিশন্দের নিয়োজন অর্থাৎ নিয়োগ এইরূপ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য-কার পাঠ ধরিয়াছেন যে ''বিধ্যধীষ্টরোঃ কো বিশেষঃ ?" বিধিন্মি প্রেষণন্" "অধীষ্টং নাম সংকারপূর্বিকা ব্যাপারণা"। কৈয়ট, ভাষাকারধৃত উক্ত পাঠের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"বিধ্যধীষ্টয়োরিতি। উভয়োরপি নিয়োগ-রূপত্বাদিতি প্রশ্নঃ। প্রেষণমিতি ভত্যাদেঃ ক্যাঞ্চিৎ ক্রিয়ায়াং নিয়োজনমিতার্থঃ। অধীষ্টং নামেতি গুর্কাদেন্ত পূ্জান্ত ব্যাপারণমধীষ্টমিত্যর্থঃ। প্রণঞ্চারণ ন্তার বুংপোদনার্থং বা অর্থভেদমাঞ্জিত্য ভেদেনোপাদানং বিধিনিমন্ত্রণাদীনাং কৃত্যু। বিধিরূপতা হি দর্বব্রাহিমনী বিদ্যতে।" উভয়ন্থলে একই নিয়োগরূপ ব্যাপার इंडेलंड विधि এवः अधीरहेत्र मर्पा एडन এই या, विधि প্রেমণ অর্থাৎ ভত্যাদিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করা। যেমন ''ভবান্ গ্রামং গচ্ছেৎ" তুমি ব। তুই গ্রামে ঘাইবে বা ঘাইবি। পূজনীয় ব্যক্তিদিগের সৎকার ব্যাপারের নাম অধীষ্ট। ষেমন 'ভবান পুত্রমন্যাপয়েৎ" আপনি [ আমার ] পুত্রকে অধায়ন করাইবেন। এতদুভয় স্থলেই নিয়োগ বুঝাইতেছে, কিন্তু প্রথমে অসৎকার এবং দ্বিতীয়ে সৎকার পূর্বক, এইমাত্র ভেন। অর্থপ্রপঞ্চ (বিস্তৃতি) অথবা নানারূপ স্থায় বাংপত্তির নিমিত্ত আচার্যা মূলসূত্রে বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ প্রভৃতির ভেদো-পঞাস করিয়াছেন, ফলতঃ এক নিয়োগরূপ বিধিই সর্বত্ত অন্থিত থাকিবে অর্থাৎ বিধি, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ, অধীষ্ট প্রভৃতি সকল স্থানেই সাধারণতঃ এক নিয়োগার্থই বুঝাইবে। কেননা "ইহ ভবান্ ভুঞ্জীত।" আপনি এখানে ভোজন করিবেন, 'ভবানিহাসীত" আপনি এথানে উপবেশন করুন: ইত্যাদি ষ্থাক্রমে নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণ স্থলেও সাধারণতঃ এক নিয়োগ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যাইতেছে না।

বাক্যের একদেশে যে লিঙ্ প্রতার আছে, [ যজ্মতে (লিঙ্)] তাহার অর্থ ভাবনা। অভএব "যজেত = ভাবয়েৎ" অর্থাৎ জন্মাইবেক। এই ভাবনা আর্থী অর্থাৎ প্রতারার্থ লভ্য। ইহার পর, 'কিং' 'কেন' 'কথং' অর্থাৎ কি ? কি দিয়া ? কি প্রকারে ? ইত্যাকার আকাজ্জা বা প্রশ্ন সমুখিত ইইলে তৎপূর্ণার্থ "স্বর্মঃ, মাগেন, অগ্নাধানাদিভিঃ" স্বর্গকে, যাগের দারা, অগ্নাধানাদি দারা এই সকল পদের সহিত অন্বিত হইয়া সমস্ত বাকাটী একটা বিধি বলিয়া গণ্য হয়।\*

লিঙ্ যুক্ত লৌকিক বাক্য শ্রবণ করিলেও প্রতীতি হয় যে, এই ব্যক্তি আমাকে এতছাক্যে অমুক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে বলিতেছে এবং আমি অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ইহাই ইহার অভিপ্রেত। বক্তার অভিপ্রায় তহক্ত বিধিবাক্যস্থ লিঙাদি প্রত্যয়ের বোধ্য। স্রতরাং তাহা বক্তৃগামী। আর অপৌরুষেয় বেদ বাক্যে তাহা শব্দগামী; অর্থাৎ লিঙাদি শব্দই তাহা শ্রোতাকে বুঝাইয়া দেয়। এই শব্দ গমিতা হেভু উহা শালী ভাবনা নামে অভিহিত। "স্বাস্থ্যকারী প্রাতন্ত্রমণ করিবে" এই একটা লৌকিক বিধিবাক্য। এই বাক্য শুনিলে, পাশাপাশি হুই প্রকার বোধ জন্মে। এক প্রাতন্ত্রমণ স্বাস্থ্য লাভের উপায় তাহা আমার কর্ত্তব্য। অপর এখানে বক্তার অভিপ্রায়,—আমি প্রাতন্ত্রমণ করিয়া স্বস্থ হই। এইরূপ স্থলে বাক্যটা বৈদিক হইলে বলা যায়, প্রথম বোধ অর্থী এবং দ্বিতীয় বোধ শালী।

ফল কথা বিধির লক্ষণ যিনি যে প্রকারেই কর্ফন না কেন, সর্ব্বেই অপ্রাপ্তার্থ বিষয়ে প্রবর্তনের ভাব পরিদৃষ্ট হইবে, কেননা সকল স্থানেই বিধির আকার,—'কুর্যাৎ' 'ক্রিয়েত' 'কর্ত্ত ব্যা

মীমাংদাদর্শনকার জৈমিনির মতে, বেদ,— বিধি, অর্থবাদ, মন্ত্র ও নামধের, এই চারি ভাগে বিভক্ত। উক্ত দর্শনকারের পূর্ব্ব-মীমাংদা নামক স্থাত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গুরু, ভট্ট ও প্রভাকর এই তিন আচার্য্য তদীয় "চোদনালক্ষণোহর্থোধর্ম্মঃ" এই স্থাত্রেক

\* কোন কোন মীমাংসক বলেন, স্বার্থীভাবনা 'কিং' 'কেন' 'কথং' এই তিন অংশে পূর্ণ হয়। বাহা আকাজ্ঞার পূরণ করে, তাহা আকাজ্ঞোপা বিধি, মুখ্য বিধি নহে। উক্ত আর্থী ভাবনার ভাবা স্বর্গ, করণ যাগ এবং প্রকরণ পঠিত সম্দয় ৰাক্য সন্দর্ভ যাগের ইতি কর্ত্তব্যতাবোধক। 'কিং' 'কেন' 'কথং' এই ত্রিবিধ আকাজ্ঞার সামর্থ্যে বাক্যান্তর সংযোজিত হইলে যে একটা সমন্বিত বিধিবাক্য বা মহাবিধি সংগঠিত হয়,তাহার আকার এইরূপ,—"ভাবরেৎ কিম্? স্বর্গন্ন। কেন ? যাগেন। কথন্? অগ্যাধানাদিভিক্রপকারং কুজা যাগেন স্বর্গং ভাবয়েৎ। ভাবয়েৎ ভিৎপাদয়েৎ।" অগ্যাধানাদি ভিক্রাকলাপের ছারা যাগ, এবং যাগের ছারা স্বর্গ (স্বর্গনাধক পূণ্য) উৎপাদন করিবে।

শব্দের পরিবর্ত্তে বিধি শব্দের ব্যবহার এবং নিম্নলিখিত প্রকারে তাহার অর্থ ও স্থলনির্দেশ করিয়াছেন। চোদনা — প্রবর্ত্তক বাক্য; ইহার অন্ত নাম বিধি ও নিয়োগ। বিধিসমূহের লক্ষণ ও প্রকার ভেদ এই,—

প্রধান বিধি-"স্বতঃ ফলহেতুক্তিয়াবোধকঃ প্রধানবিধিঃ" যে বিধি আপনা হইতেই ক্রিয়া এবং তাহার ফলের বোধ জন্মায় অর্থাৎ যাহা স্বয়ং ফলজনক তাহাই প্রধান বিধি। "যজেত স্বৰ্গকামঃ" স্বৰ্গকামী হইয়া যাগ করিবে। অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যাভেদে প্রধান বিধি তিন প্রকার। "অত্যন্তা-প্রাপ্তো অপূর্ব্ববিধিঃ" যেখানে বিধি বিহিত কর্ম কোন রূপেই নিষিদ্ধ হয় না, তথায় অপুর্ব্ববিধি জানিবে। যেমন "অহরহঃ সন্ধ্যানুপাসীত" দৈনন্দিন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে; এই উক্তি শাস্ত্র, ইচ্ছা ও স্থায় সঙ্গত এবং কোন স্থানেই এই বিধির ব্যত্যয় দেখা যায় না অর্থাৎ ইহা নিয়ত কর্তব্য। "পক্ষতোহপ্রাপ্তো নিয়মবিধিঃ" কারণ বশতঃ শাস্ত্র বা ইচ্ছা প্রভৃতির অপ্রাপ্তি ঘটিলে তাহাকে নিয়মবিধি বলে। যেমন "ঋতে। ভার্য্যামুপেয়াৎ" ঋতুকালে ভার্য্যাভিগমন করিবে; এথানে শাস্ত্রতঃ নিয়ত বিধান থাকিলেও কদাচিৎ ইচ্ছাভাবৰশতঃ বিহিত কাৰ্য্যের অপ্রাপ্তি ঘটিতে পারে: কিন্তু সেটা দোষাবহ নহে, কেন না উক্ত রূপে এক পক্ষে বিধির বিপর্যায় হয় বলিয়াই উহা নিয়মবিধির মধ্যে পরিগণিত ছইয়াছে। ''বিধেয়তৎপ্রতিপক্ষয়োঃ প্রাপ্তেরী পরিসংখ্যাবিধিঃ" যাহা শাস্ত্রতঃ এবং অমুরাগবশতঃ পাওয়া যায়, তাহা পরিসংখ্যা-ৰিধি। যেমন 'প্ৰোক্ষিতং মাদং ভূঞ্জীত' প্ৰোক্ষিত ( যজীয় মন্ত্ৰ দারা সংস্কৃত) মাংস ভোজন করিবে; এ স্থলে প্রোক্ষিত মাংস ভক্ষণ-প্রবৃত্তি শাস্ত্রতঃ এবং স্বভাবতঃ মাংদৈ অমুরক্ত থাকাত্তেই সংঘটিত হইতেছে।

অঙ্গবিধি,—"অঙ্গবিধিস্ত স্বতঃ ফলহেতুক্রিরারাং কথমিত্যাকাজ্জারাং বিধারকঃ"। যে বিধিতে, কি নিমিত্ত ক্রিরা করা
হইতেছে ইহা জানিবার জন্ম আপনা হইতে আকাজ্জা হয়,
তাহাকে অঙ্গবিধি বলে। এই অঙ্গবিধি কাল, দেশ এবং কর্তার
বোধক মাত্র, এজন্ম ইহা অনিয়ত; "অঙ্গবিধিস্ত কালদেশকর্ত্রাদিবোধকতয়া অনিয়ত এব"। ফল কথা, অঙ্গবিধিমাত্রেই
প্রধান বিধির উপকারক অর্থাৎ মূলকর্ম্মের সহায়। যেমন
অগ্নিহোত্র যাগে "ব্রীহিভির্যজ্জেত" ব্রীহি দ্বারা যাগ করিবে, "দয়া
জ্হোতি" দধি দ্বারা হোম করিবে ইত্যাদি। অবাস্তর ক্রিয়াগুলি
অঙ্গবাগ বা অঙ্গবিধি। অঙ্গবিধিও প্রধান বিধির স্থায় অপূর্বর,
নিয়ম ও পরিসংখ্যাতেদে তিন প্রকার। ক্রমশঃ উদাহরণ,—
"শারদীয় পূজায়ামন্তম্যামূপবসেৎ" মহান্তমীতে উপবাস করিবে,
এটী গুর্গাপুজার অঙ্গ বলিয়া অঙ্গবিধি এবং ইহা এতদন্তশাস্তর,

নিজের ইচ্ছা অথবা গ্রায়ম্নারে কোন মতেই নিষিদ্ধ হইতে পারে না, স্বতরাং অবশুক্তবা বলিয়া অপূর্ক্বিধি। "প্রাদ্ধে ভুজীত পিতৃসেবিতম্" প্রাদ্ধশেষ ভোজন করিবে, এখানে প্রাদ্ধিশেষ ভোজন করিবে, এখানে প্রাদ্ধিশেষ ভোজন করিবে, এখানে প্রাদ্ধিশারে ভোজন সম্বন্ধে ইচ্ছামুসারে কখন ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অতএব কারণ বশতঃ একপক্ষে অপ্রাপ্তি ঘটায় নিয়মবিধি হইল। "বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রাত্রমান্ত্রতান্ বিপ্রান্ধ" বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে প্রাত্রকালে বিপ্রাদিকে আমন্ত্রণ করিবে, এটা পরিসংখ্যাবিধি, কেননা এখানে বিহিত প্রাত্রকালের নিমন্ত্রণ অথবা পার্ক্রণ প্রাদ্ধের গ্রাম্ব তৎ পূর্বাদিবসীয় সায়ংকালের নিমন্ত্রণ এ উভয়েরই গ্রায়সঙ্গত প্রাপ্তি হইতে পারে। একারণ প্রধান ও অঙ্গবিধির অন্তর্গত অপূর্ব্ব, নিয়ম ও পরিসংখ্যাবিধির লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"বিধিরত্যস্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।

তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যা বিধীয়তে ॥" (বিধিরসায়ন)
কোন কোন মতে সিদ্ধরূপ ও ক্রিয়ারপভেদে অঙ্গবিধি ছই
ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। দ্রব্য ও সংখ্যা প্রভৃতি সিদ্ধরূপ;
অবশিষ্ট ক্রিয়ারপ। ক্রিয়ারপ অঙ্গ দ্বিবিধ। সন্নিপভ্যোপকারক
ও আরাহুপকারক। সিদ্ধরূপ অঙ্গের (দ্রব্যাদির) উদ্দেশে যে
ক্রিয়ার বিধান, ভাহা সন্নিপভ্যোপকারক। "ত্রীহীন্ অবহস্তি"
"সোমমভিষুণোতি" ইত্যাদি বাক্যে ত্রীহি ও সোমদ্রব্যে অবগতি
ও অভিষব ক্রিয়ার বিধান। যে স্থলে অঙ্গবিধির দ্রব্যাদির
উদ্দেশ দৃষ্ট হয় না অথচ ক্রিয়ার বিধান আছে, তথায় সেই অঙ্গ
আরাহুপকারক। পূর্ব্বোক্ত সন্নিপভ্যোপকারক কর্মগুলি প্রধান
কর্ম্মের উপকার্য ভাব বাক্যগম্য, প্রমাণান্তরগম্য নহে।
শেষোক্ত আরাহুপকারক কর্ম্মের সহিত প্রধান কর্ম্মের উপকার্য্য
উপকারক ভাব যাহা আছে, তাহা প্রক্রণানুসারে উন্নেয়।

[ মীমাংসা দেখ ]

উল্লিখিত প্রধান ও অঙ্গবিধির অন্ত প্রকারে প্রবিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। উৎপত্তি, বিনিয়োগ, প্রয়োগ ও অধিকার। ইহার
মধ্যে উৎপত্তি ও অধিকার প্রধান বিধির এবং বিনিয়োগ অঙ্গবিধির অন্তর্ভূত। "কর্মস্বরূপমাত্রবোধকবিধিরুৎপত্তিবিধিঃ"
যাহা কেবলমাত্র কর্ত্তব্য কর্মের বোধক, তাহাই উৎপত্তিবিধি।
যেমন "অগ্নিহোত্রং জুহোতি" 'অগ্নিহোত্রহোমেনেট্রং ভাবয়েদিত্যত্র বিধো কর্মণঃ করণডেনাহয়ঃ' অগ্নিহোত্রহোম দারা অভীপ্র্যান্ত হইবে এইমাত্র বোধ হইল; কিন্তু তাহাতে কি ফলের
উৎপত্তি হইবে তদ্বিষয়ক কোন উপলব্ধি হইল না, একারণ উহা
উৎপত্তি বিধি। "কর্ম্মজন্তকলসাম্যবোধকো বিধিরধিকারবিধিঃ"
কর্মজন্ত ফলভোগিতার অববোধক বিধির নাম অধিকার বিধি।

বেমন "স্বৰ্গকামো যজেত" স্বৰ্গকামী হইয়া যাগ করিবে, এস্থলে স্বৰ্গ উদ্দেশে যাগকারীর ক্রিয়াজগু ফলতোকৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, অত এব ইহা অধিকারবিধি। "অঙ্গপ্রধানসম্বন্ধবাধকো বিধিবিনিয়াগবিধিঃ" যাহা অঙ্গ কর্ম্মের বিধায়ক তাহা বিনিয়োগবিধিঃ" যাহা অঙ্গ কর্মের বিধায়ক তাহা বিনিয়োগবিধি। বেমন "ব্রীহিভির্যজেত" ব্রীহি দ্বারা য়াগ করিবে, "দগ্গা জুহোতি" দধি দ্বারা হোম করিবে, এই সকল ক্রিয়াপ্রধান অগ্নিহোত্র যাগের অঙ্গ বলিয়া বিহিত হওয়ায় উহারা বিনিয়োগবিধি মধ্যে নির্দিষ্ট। "অঙ্গানাং ক্রমবোধকো বিধিঃ প্রয়োগবিধিঃ" যে ক্রমে বা ষে পদ্ধতিতে সাঞ্গপ্রধান যাগাদির কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রয়োগবিধি, অর্থাৎ অঙ্গসমূহের মধ্যে কিরপ ভাবে কোন্কার্যের পর কোন্কার্য্য করিতে হইবে, তাহা প্রয়োগবিধি দ্বারা বিজ্ঞাপিত হয়।

ন্থায়মতে বিধির লক্ষণ এই,—

"প্রবৃত্তিঃ ক্বতিরেবাত্র সা চেচ্ছাতো ষতশ্চ সা।

তজ্জানং বিষয়স্তম্ভ বিধিন্তজ্জাপকোহথবা॥" (কুম্মাঞ্চলি)

"বিধিজ্মজ্জানাৎ প্রবৃত্তিপূ শ্রতে সা ইচ্ছাতঃ চিকীর্বাতঃ,

চিকীর্বা চ ক্বতিসাধ্যত্বেষ্ট্রসাধনত্বজ্ঞানাৎ তজ্জ্জানত্র বিষয়ঃ কার্য্যত্বং
ইন্ট্রসাধনত্বঞ্চ বিধিরিতি প্রাচীনমতম্। স্বমতমাহ তজ্জ্জাপকো
হথবেতি ইন্ট্রসাধনত্বামুমাপকাপ্তাভিপ্রায়ো বিধিপ্রতায়ার্য্যঃ।'

( হরিদাস )

বিধিবাক্য শুনিয়া প্রথমতঃ মনে হয় যে, ইহা ক্তিসাধ্য
অর্থাৎ যত্ন করিলে করা যাইতে পারে এবং তাহা দারা অভীপ্ত
ফলপ্রাপ্তিরও বিশেষ সম্ভাবনা; এই জ্ঞান হওয়ায় সেই সেই
বিধি বিহিত কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই জ্ঞানের বিষয় \*
যেটী অর্থাৎ কার্য্যত্ব ও ইপ্তসাধনত্ব, সেইটীই বিধি। এটা
প্রাচীন মত। স্বীয় মতে এক ইপ্ত সাধনতার জ্ঞাপক আপ্ত
বাক্যকে বিধি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

গদাধর ভট্টাচার্য্য নিজে এবং মীমাংসক মতে বিধির স্বরূপ যাহা নির্ণয় করিয়াছেন ভাহা এই,—

"আশ্রয়ষ্পর্যাদ্ধন প্রত্যাদের পিতেইদাধন ছারিতস্বার্থপর-পদঘটিতবাক্যত্বং বিধিত্বন্।" সীমাংসক্মতে,—"ইইদাধনত্বং ক্রতিসাধ্যত্ত্বঞ্চপৃথক্বিধ্যর্থঃ।" (গুলাধর)

ষে বাকো লিঙাদি প্রত্যয় দারা আশ্রম্ম সম্বন্ধে উপস্থাপিত এবং ইষ্ট্রসাধন্যক্ত ও স্বার্থপর (স্বীয় অর্থ্যঞ্জক) পদ বিভামান থাকে, তাহাই বিধি ৷ যেমন "স্বর্গকামো যজেত" এথানে বজ্ = যাগ করা; লিঙ্ বা 'ঈত' প্রত্যয় = করণাশ্রম, কৃত্যাশ্রম, চেষ্টা বা যত্নশীল, উভয়ের যোগে অর্থাৎ 'যজেত' = যাগকরণাশ্রম, যাগ করা রূপ কার্য্যের প্রতি যতুমীল। এখানে স্বর্গকাম ব্যক্তিই

যাগকরণাশ্রম, অতএব প্রত্যম দারা ঐ পদ আশ্রম্থ সম্বন্ধেই উপস্থাপিত হইল। এবং উহা "ম্বর্গং কাময়তে" স্বর্গ কামনা করিতেছে, এই বৃহপত্তি দারা স্বীয় স্বীয় অর্থপ্রকাশক ও স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ইপ্রসাধনতা যুক্ত হইতেছে। স্ত্তরাং "ম্বর্গকামে যজেত" এটা একটা বিধিবাক্য। মীমাংসকাদির মতে ইপ্রসাধনতা ও ক্বতি (যত্ন) সাধ্যম্ভ, পৃথক্ পৃথক্ বিধি বিদায়া নির্দিষ্ট হয়। যেমন "ম্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী হইবে ও মাগ করিবে, এই দ্বিধি বিধি।

১৪ যাগোপদেশক গ্রন্থ, যে গ্রন্থে যাগযজ্ঞাদির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে। ১৫ অফুষ্ঠান। ১৬ নিয়ম। ১৭
ব্যাপার। ১৮ আচার। ১৯ যজ্ঞ। ২০ কল্পনা। ২৮ বাক্য।
২২ অর্থালক্ষারভেদ। "সিদ্ধতিশ্ব বিধানং যথ তামান্ত্র্বিধালক্ষ্তিম্।" (চ°) কোন হানে সিদ্ধ বিষয়ের পুনর্ব্বার বিধান
করা হইলে তথায় বিধি অলক্ষার হয়। উদাহরণ,—

"পঞ্চমোদশ্বনে কালে কোকিলঃ কোকিলোহভবং।"
বিধিকর ( ত্রি ) করোতীতি ক্ল-জচ্, বিধেঃ করঃ। বিধিকারক,
বিধিকৎ, বিধানকর্তা। যিনি বিধি প্রণয়ন করেন।

"সর্ব্বে স্থমী বিধিকরান্তব সন্ত্রধায়ো

ব্রহ্মাণয়ো বয়মিবেশ নচোদ্বিজন্তঃ।" (ভাগবত ৭।৯।১৩)
'বিধিকরান্তরিয়োগকর্তারঃ' (স্বামী)

বিধিকৃৎ (ত্রি) বিধিং করোতীতি ক্-কিপ্তুগাগমঃ। বিধি-কারক, বিধানকারক।

বিধিজ্ঞ (ত্রি) বিধিং জানাতীতি:জ্ঞা-ক। বিধিদর্শী, শাস্ত্রক্ষ, যিনি বিধান অবগত আছেন।

বিধিত্ব (ক্লী) বিধের্জাবঃ ও। বিধির ভার বা ধর্মা, বিধান। বিধিৎসা (স্ত্রী) বিধাতুমিচ্ছা বি-ধা-সন্ বিধিৎস-অচ্-টাপ্। বিধান করিবার ইচ্ছা, বিধান-প্রণয়ন করিবার অভিলাষ।

বিধিৎস্ত্র ( ত্রি ) বিধাতুমিচ্ছঃ বি-ধা-সন্বিধিৎস সনস্তাৎ উ। বিধান করিতে ইচ্ছুক।

"তত্তে ২নভিষ্টমিব সন্ত্রনিধের্বিধিৎসোঃ

ক্ষেমং জনার নিজশক্তিভিরুদ্ধ তারেঃ।" (ভাগবত ০।১৬।২৪)
বিধিদর্শিন্ ( ত্রি ) বিধিং দ্রষ্টুং শীলমস্ত দৃশ-ণিনি। সদস্ত। যজাদি
কার্য্যে একজন সদস্ত নিযুক্ত করিতে হয়, হোতা আচার্য্য প্রভৃতি যাগক্রিয়া যথাবিধি করিতেছেন কি না, সদস্ত তাহা নিরূপণ করিবেন। সদস্ত যাহার ভ্রম দেখিবেন, তিনি তাহা সংশোধন করিয়া যথাবিধি কার্য্যের উপদেশ দিবেন। শাস্ত্রজ, বিধানবেতা।

বিধিদৃষ্ট ( ত্রি ) বিধিনা দৃষ্টঃ। শাস্ত্রবিহিত, শাস্ত্রে মন্ত্র ও দ্রব্যা-দির যে বিধান আছে, তদ্যুক্ত।

 <sup>\* &</sup>quot;চিকীধা কৃতিসাধারহেতুধী বিষয়ে৷ বিধিঃ।" (শকশ॰)

"অফলাকাজ্জিভির্যজ্ঞো বিধিনৃষ্টো ষ ইজ্যতে। ষষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় সসান্ত্রিকঃ ॥" ( গীতা ১৭।>১) শাস্ত্রনৃষ্ট, শাস্ত্রামুসারে কৃত্যজ্ঞাদি।

বিধিদেশক ( পুং ) বিধিং দিশতীতি দিশ-ধূল্। বিধিদর্শী, সদস্ত। শাস্ত্রজ্ঞ। ( শব্দরজাক )

বিধিপুত্র ( গং ) বিধেঃ পুতঃ। বিধির পুত্র, ক্রন্ধার পুত্র,

বিধিপূর্ব্বক ( জি ) বিধিঃ পূর্ব্বে যক্ত কন্। বিধি অনুসারে যাহা কৃত, নিয়মপূর্ব্বক, বিধানান্মসারে।

> "ক্তোপনয়নস্থাস্থ ব্রতাদেশনমিষ্যতে। ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রুমেণ বিধিপুর্ব্বকম্॥" ( মন্তু ২।১৭৩ )

विधियुक्त ( श्रः ) विधित्वाधिक युक्त, नर्गत्रभागामि युक्त ।

"বিধিষজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভিগুঁলৈ:।" ( মন্ত্র ২৮৫ ) 'বিধিষজ্ঞঃ বিধিবিষয়ো যজ্ঞঃ দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ' ( কুলুক )

বিধিযোগ (পুং) বিধের্যোগ:। বিধানামূরূপ, বিধি অমুসারে। "সম্বয় স্থানি কর্মাণি কুর্বন্তিরিছ মানবৈঃ।

মনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা ॥" (মন্ত্র ৮।২১১)
'বিধিইবিদ্যুকাম্প্রিক প্রসিদ্ধান ব্যবস্থা বিধিয়োগণ বৈদ্যুক

'বিধিবৈদিকোহর্থস্তৎপ্রদিদ্ধা ব্যবস্থা বিধিযোগঃ বৈদিক্যা যজ্ঞগতামা ব্যবস্থয়া।' (মেধাতিথি)

বিধিবৎ ( অব্য ) বিধি ইবার্থে-বতি। যথাবিধি, যথাশান্ত, বিধি-অন্তুগারে। বিধিবিধানান্ত্রগারে।

"मन्त्राप्र्राय विधिवः विचलवान्। लाज्यः ।"

(শিবরাত্রিত্রতকথা)

বিধিবধু (স্ত্রী) বিধের্বধুঃ। বিধির স্ত্রী, ব্রহ্মার ভার্য্যা, সরস্বতী। বিধিবদ্ধ (ত্রি) বিধিনা বন্ধঃ। বিধিনারা বন্ধ, নিয়মবন্ধ, বিধিরূপে প্রচলিত।

বিধিবিৎ ( তি ) বিধিং বেতি বিধি-বিদ-কিপ্। বিধিজ, শাস্ত্রজ, বিধিদশী, যিনি বিধিসমূহ জানেন।

বিধিবোধিত ( ত্রি ) বিধিনা বোধিতঃ। বিধানোক্ত, শাস্ত্রসমত। বিধিশাস্ত্র ( ক্রী ) বিধিরূপং শাস্তং। ১ ব্যবহারশাস্ত্র, আইন। ২ স্থৃতিশাস্ত্র।

বিধিসেধ ( পুং ) সিধ-ঘঞ্, সেধ, বিধিশ্চ সেধশ্চ। বিধি ও নিষেধ।

"প্রায়েণ মূনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিদেধতঃ। নৈগুণ্যস্থা রম্যুত্তে স্ম গুণামুকথনে হরে॥" (ভাগবত ২৮১৭) 'বিধিদেধতঃ বিধিনিষেধাভ্যাং' (স্বামী)

বিধিসার (পুং) রাজভেদ, বিধিসার। (ভাগকত ১২।১।৫)
বিধু (পুং) বিধ্যতি অস্ত্রানিতি বাধ-কু। ১ বিষ্ণু। ২ কপূর।
(মেদিনী) ও বন্ধা। (শদরত্বা°) ৪ রাক্ষ্য। ৫ আয়ুধ।

৬ বায়। ( সংক্ষিপ্তসারউণা°) বিধাতি বিরহিণং বিধাতে বাছ-নেতি বা বাধ-তাড়ে ( পৃ-ভিদি বাধীতি। উণ্ ১।২৪) ইতি কু। ৭ চন্দ্র।

"পিকবিধুন্তব হস্তি সমং তমন্তমপি চক্রবিরোধিকুহ্রবঃ।
তত্তরোরনিশং হি বিরোধিতা কথমহং সমতামমতাপনে ॥"
( বি ) ৮ কর্জা। "বিধুং দুর্জাণং সমনে বহুনাং" ( ঋক্
১০।৫৫।৫ ) 'বিধুং বিধাতারং সর্বস্থ যুদ্ধাদেঃ কর্জারং বিপূর্ব্বোদুর্ধাতিঃ করোত্যর্থঃ' ( সারণ ) ৯ পাপক্ষালন। ১০ জলম্বান।
বিধুক্রান্ত ( পুং ) সঙ্গীতের তালবিশেষ। ইহাতে লয়ের ব্যাপ্তিকালের তারতম্য আছে। (সঙ্গীতরত্বাকর) [রথক্রান্ত দেখ।]
বিধুক্রাম, চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্ৰহ্মখ° ১৫ ৪৯ )

বিধুত (ত্রি) বি-ধু-জ। ১ ত্যক্ত। ২ কম্পিত। বিধুতি (স্ত্রী) বি-ধু-ক্তি। ১ কম্পন। ২ নিরাক্তি, নিরাকরণ। "যম্মিনিদং সদসদাত্মতারা বিভাতি

মায়াবিবেকবিধুতিঅজিবাহিবৃদ্ধিঃ।" (ভাগৰত ৪।২২।৩৭)
বিধুদ্দিন (ক্লী) বিধোদিনং। চল্লের দিন, সোমবার।
বিধানন (ক্লী) বি-ধ-শিচ লাট কক্ত চপ্রোদ্বাদিখাৎ ক্লুড়

বিধুনন (ক্লী) বি-ধ্-ণিচ্ ল্যুট নুক্ চ প্ৰোদরাদিছাৎ হুস্ব:।
কম্পন। (জটাধর)

বিধুনা, বুক্তপ্রদেশের এতাবা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রামবিধুনা তহণীলের সদর। রিন্দ নদীতীরে অবস্থিত। গ্রামের
সাইল দূরে নদীর উপর একটা সেতু আছে। ইপ্টইণ্ডিয়া
রেলপথের আচালদা প্রেসন হইতে গ্রাম পর্যান্ত একটা পুলবাধা
পাকারান্তা দিয়া এথানকার বাণিজ্য পরিচালিত হয়। এথানে
একটা প্রাচীন তুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বিধুন্তদ ( পুং ) বিধুং তুদতি পীড়ম্বতীতি বিধু-তুদ (বিধ্যক্রসোস্তদঃ। পা এ২।৩৫ ) ইতি খদ্-মুম্। রাছ।

"নীতিরাপদি যদগম্যঃ পরস্তন্মানিনে। হ্রিয়ে।

বিধুর্বিধুন্তদভেব পূর্ণন্তভোৎসবায় সঃ ॥" ( মাঘ ২।৬১ )

বিধুপঞ্জর (পুং) বিধোঃ পঞ্জর ইব তৎসাদৃশ্রাৎ। খড়গা, খাড়া।
বিধুপ্রিয়া (স্ত্রী) বিধোশচন্দ্রশ্র প্রিয়া। চন্দ্রপন্নী। চন্দ্রের স্ত্রী।
বিধুর (ক্লী) বিগতাধূর্ভারো ক্সাৎ, সমাসে অ। ১ প্রবিশ্লেষ।
১ কৈবল্য। ৩ প্রত্যবায়। ৪ কন্ট।

"বিধুরং প্রত্যবাহের স্থাৎ কষ্টবিশ্লেষয়োরপি।"

(কিরাতটীকা ২।৭, মলিনাথধৃত বৈজয়ন্তী)

( ত্রি ) বিগতা ধৃং কার্য্যভারো যক্ষাং। । বেকল, অসমর্থ। । ( মদিনী ) ও বিযুক্ত । বিষ্টু । ( পুং ) ৮ শক্ত। বিধুরতা, বিধুরত্ব ( স্ত্রী ) বিধুর-তল্-টাপ্। বিধুরের ভার ক্লেশ।

বিধুর। (স্ত্রী) বিধুর-টাপ্। ১ রসালা। ২ কর্ণপৃষ্ঠের অধঃস্থিত উর্জজক্রমর্মন্দ্রন্ন। "জকুর্দ্ধমর্ম্মাণি চতত্রো ধমন্তোহন্টো মাতৃকা দ্বে ক্রকাটিকে দ্বে বিধুরে" ( স্কুশ্রত ৩৮)

ভাব প্রকাশে লিখিত আছে যে, কর্ণদ্বয়ের পশ্চাৎদিকের নিমে আদ্ধাঙ্গুলপরিমিত বিধুর নামক ত্ইটী সায়ুমর্শ্ব আছে, এই মর্শ্ব বৈকল্যকর, ইহা আহত হইলে বাধিগ্য অর্থাৎ প্রবণশক্তির হ্রাস হয়।

°বিধুরে কর্ণপৃষ্ঠতোহধঃ সংশ্রিতে কিঞ্চিন্নিমাকারে দে নায়্-মর্ম্মণী অদ্ধাঙ্গুলে বৈকল্যকরে। তত্র বাধির্যাং।" (ভাবপ্র°) ৩ কাতরা, ক্লিষ্টা।

বিধুরিতা ( ত্রি ) বিধুর তারকাদিত্যাদিতচ্ । বিরহবিহ্বলা । বিরহকাতর ।

বিধুরীকৃত ( ত্রি ) নিষ্পিষ্ট।

বিধুলি, বিদ্যাপাদমূলস্থ একটা গ্রাম। (ভবিষ্যবন্ধ ও ৮।৬৪)
বিধুবন (ফ্লী) বি-ধু-লুট্ কুটাদিয়াৎ সাধু। কম্পন। (অমর)
বিধৃত (জি) বি-ধূ-জ। ১ কম্পিত। ২ ত্যক্ত। (হেম)

"যোগং যোগবিদাং বিধৃতবিবিধব্যাসঙ্গঞ্জাশয়-

প্রাহ্নভূ তক্ষধারস প্রস্থমরধ্যানাম্পদাধ্যাদিতাম্ ॥"

( মহাগণপতিস্তোত্র ১ )

ু দুরীকৃত, অপ্যারিত। ৪ নিঃসারিত।

বিধৃতি (স্ত্রী) বি-ধৃ-ক্তিন্। কম্পন।

বিধুনন (ক্লী) বি-ধ্-পিচ্-ল্যেট্। কম্পান, পর্যায়—বিধুবন, বিধুনন। (শন্ধরত্রা°)

"কেশন্তনধরাদীনাং গ্রহে হর্ষেহপি সম্ভ্রমাৎ।

প্রাহঃ কুটমিতং নাম শিরঃকরবিধূননম্ ॥" (সাহিত্যদ° ৩১৪২)

বিধূপ ( ত্রি ) ধূপরহিত। ( মার্কপ্° ৫১,১০৫)

বিধূম ( তি ) বিগতো ধূমো যন্মাৎ। ধূমরহিত, ধূমশূত। বিধূত্র ( তি ) ধূমর বর্ণ।

"থুধি তুরগরজোবিধূমবিষক্ কচলুলিতশ্রমবার্য্যলঙ্কতান্তে।" (ভাগবত ১৷৯ ৬৪) 'বিধূমাঃ ধূসরাঃ'(স্বামী)

বিধুরতা (স্ত্রী) বিধ্রস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিধুরত্ব, বিধুরের ভাব বা ধর্মা।

বিপ্লৃত (ক্লী) বি-ধু-ক্ত। বিশেষরূপে ধৃত, অবলম্বিত, আক্রান্ত। "অথাবক্লয়া বিশ্লুত্রং লোষ্টকাষ্ঠতুণাদিনা।

উদস্তবাসা উত্তিষ্ঠেন্দূ ঢ়ং বিধৃতমেহনঃ ॥" ( আছিক তত্ত্ব )

বিপ্লতি ( স্ত্রী ) বি-ধৃ জিন্। > বিধারণ। "বাচোবিধৃতিমগ্নিং গ্রেযুজং স্বাহা" ( শুক্লযজু > ১)৬৬ ) 'বিধৃতিং বিধারণং' ( মহীধর ) ২ দেবতা। "বিধৃতিং নাভ্যাস্মৃতং" ( শুক্লযজু ২৫।৯ ) 'বিধৃতিং দেবতাং' ( মহীধর ) ভাগবতে লিখিত আছে ষে, দেবতা সকল বিধৃতির তনম ; এইজন্ম তাহাদের নাম বৈধৃতম। কালে বেদ নষ্ট হইলে তাঁহারা নিজ তেজোবল ধারণ করিয়াছিলেন।

"দেবা বৈধৃতয়ো নাম বিধৃতেন্তনয়া নৃপ।
নষ্ঠাঃ কালেন যৈর্বেদা বিধৃতাঃ স্বেন তেজসা॥"

( ভাগবত ৮।১।২৯.)

৩ স্থাবংশীয় রাজভেদ, বিধৃতির পুত্র হিরণানাভ।

(ভাগবত ৯৷১২৷৩)

বিপ্নৃষ্টি ( স্ত্রী ) প্রণালী। ব্যবস্থিত নিয়মাদি।

(শাঙ্খা° শ্রো° দারগা১৩)

বিধেয় ( ত্রি ) বি-ধা (জাচো যথ। পা আসানগ) ইতি যথ ( ঈথ-যতি। পা আগতে ) ইতি জাতি ঈথ। ১ বিধানধোগ্য, বিধান করিতে সমর্থ। ২ বাক্যস্থ, বচনস্থ, পর্যায় বিনম্নগ্রাহী, বচনে হিত, আশ্রব। ( অমর )

"কর্ণোহমাত্যঃ কুশলী তাত কশ্চিৎ স্কুষোধনো যশু মন্দো বিধেয়ঃ" ( ভারত এ২৩১৩ )

ত বিধি জন্ম বোধবিষয়, বিধি দারা বোধ্য, যাহা বিধি দারা জানা যায়।

''অञ्चराण्यम् कृ। जू न विरथत्रभूमी तरहर ।

ন হুলক্কাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্ৰচিৎ প্ৰতিভিন্নতি ॥"(একাদশীতত্ত্ব)

৪ কর্ত্তব্য, উচিত। ৫ অধীন, বশ্রু, বাধ্য।

পদ্মনিবেশ্য সচিবেম্বতঃপরং স্ত্রীবিধেয়নবযৌবনোহতবৎ।"(রঘু ১৯।৪)

ভ উদ্দেশ্য প্রকারতারূপে জ্ঞেরমান বিলক্ষণ বিষয়তাযুক্ত পদার্থ। 'পর্বতো বহ্নিমান্' এইস্থলে বহ্নি বিধেয়।

বিধেয়তা (ন্ত্রী) বিধেয়ত ভাবঃ বিধেয়-তল্-টাপ্। বিধেয়ত, বিধিজন্ত বোধবিষয়ত্ব, বিধিজন্ত যে জ্ঞাত তাহার বিষয়তা।

ব্ৰহ্মবধানিষু পাপসা নিষিদ্ধতয়োপযুক্তবাহ্মণানিজানে দৈগুণ্য তথা গঙ্গাল্লানানিষু পুণ্যস্য বিধেয়তাবচ্ছেনকগঙ্গানিলানে দৈগুণ্যং।" (প্ৰায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

২ বিধেয়ের ভাব বা ধর্ম, অধীনতা।

"পরবানর্থসংদিদ্ধে নীচর্ত্তিরপত্রপ:।

অবিধেয়েক্তিয়ঃ পুংসাং গৌরিবৈতি বিধেয়তাম্॥"

(কিরাত ১১।৩৩)

বিশ্বেয়ত্ব (ক্লী) বিধেয়-ভাবে ত্ব। বিধেয়তা, বিধেয়ের ভাব বাধর্ম্ম।

বিধেয়াত্মা (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ২০)১৪৯।৭৯)

বিধেয়াবিমর্ষ (পুং) বিধেয়শু অবিমর্শে যত্র। কাব্যের দোষ ভেদ। যে স্থলে বিধেয়াংশ প্রধানরূপে নির্দিষ্ট হয় না, তথায় এই দোষ হয়। এই দোষ বাক্যগত দোষ। "জবিমৃষ্টঃ প্রধান্তেন অনির্দিষ্টো বিধেরাংশো মত্র তৎ" (কাব্যপ্র°)
বিধেরিতা (প্রী) বিধেরতা, বিধেরতা। (কাম° নীতি ১৯।৭)
বিধ্যাপন (ত্রি) > অগ্নিসংযোজক । ২ বিকীরণ।
(কাগ্ভট ২০।১২)

বিধ্য ( ত্রি ) বেধনযোগ্য । ছিত্র । বিধ্যপারাধ ( পুং ) বিধিত্রষ্ট । ( আখলারন শ্রোত ওা১০।১ ) বিধ্যপাশ্রায় ( পুং ) পরিষ্ণাররূপে বে লিখিত বিধির অন্সরণ করিরাছে । ( ভরত নাট্যশাস্ত্র ১৯।৪ )

২ বিধির আশ্রয়কারী।

বিধ্যাভাস পুঃ । অর্থালন্ধারভেদ। লক্ষণ—

"অনিষ্টস্ত তথার্থস্ত বিধ্যাভাসঃ পরে। মতঃ।
তথেতি বিশেষপ্রতিপত্তরে।" (সাহিত্যদ° ১০।৭১৫)
বেস্থলে বিশেষ অনিষ্ট সন্তাবনায় অনিচ্ছাসত্তে বিধির করন।
করা হয়, তথায় এই অলন্ধার হয়। উদাহরণ—

"গচ্ছ গচ্ছসি চেৎ কাস্ত া পন্থানঃ সন্ধ তে শিবাঃ।
মমাপি জন্ম তত্ত্বৈব ভূয়াত্যত্র গতো ভবান্॥"

বিধ্বংস (পুং) বি-ধ্বংস-ঘঞ্। ১ বিনাশ।

"হরিতে রোগোহমুতাপঃ শস্তানামীতিভিশ্চ বিধ্বংস।"

(তিথ্যাদিতত্ত্ব)

২ উপকার।

"বিধায় বিধবংসমনাত্মনীনং শমৈকবৃত্তের্ভবত\*ছলেন।"
( কিরাত ৩/১৬)

বিধবংসক (তি) > অপকারক। ২ অগ্নানকারী। ৩ ধ্বংসকারী। বিধবংসন (তি) > ধ্বংসকারী, নাশকারী।

"ভাগবতঃ ক্র্প্রক্ষবিধ্বংসনশ্রবণস্মরণ গুণবিবরণচর<mark>ণারবি-</mark>দ-যুগলং মনসা বিদধ্য*" (*ভাগবত ধানা**্** 

'কর্ম্মবন্ধবিধবংসনং শ্রবণং স্মরণং গুণানাং বিবরণং কথনঞ্চ ষস্ত তৎ ভগবতশ্চরণারবিন্দযুগলং।' (স্বামী)

२ थ्वःम, नाम । (किवा।° ३৮०।२8)

বিধবংসিত (ত্রি) বি-ধবন্স্-ণিচ্-ক্ত। ১ বিনাশিত। ২ অপকারিত।

বিধবং সিন্ ( জি ) বিধবং সিয়তুং শীলমশু বি-ধবন্স্-ণিনি । ধবংসকারী, নাশকারী।

"ঐক্রং শ্রুতিকুলজাতিখ্যাতাবনিপালগণপরিধ্বংসি।" ( রহৎস° ৩২।১৮ )

২ অপকারক, শক্র । বিধ্বংসিতুং শীলং যশু। ৪ ধ্বংস্শীল। বিধবস্ত (ত্রি) বি ধবন্স্-ক্ত । বাহাকে বিশেষরূপে ধ্বংস করা হইয়াছে, বিনষ্ট । ২ অপকৃত, বাহার অপকার করা হইয়াছে। বিন্, কান্তি। বিনংশিন্ (তি) বিনষ্ট্ৰং শীলং যক্ত। বিনাশশীল, যাহার নাশ

বিনংশিন্ (তি) বিনষ্টুং শীলং যভা। বিনাশশীল, য়াহার নাশ আছে, বিনশ্ব।

"বিরুত্দিনে অন্ত্যায়নায় স্বাহা।" ( শুক্লযজুঃ ৯।২০ ) 'বিনংশিনে বিনাশশীলায় স্বাহা।' ( মহীধর )

বিনঙ্গ স (পুং) ভোডা, স্তবকারী, যে স্ততি করে।

"অন্বলৈ জোবমভবদ্বিনংগৃদঃ।" ( ঋক্ ৯।৭২।৩ ) 'বিনং কমনীয়ং স্তোত্তং গৃহ্লাতীতি বিনংগৃদঃ স্তোতা ।' (সারণ)

বিনজ্যোতিস্ (ত্রি) উজ্জ্পকাস্তি। ২ বিনয় জ্যোতিষের প্রামাদিক পাঠ।

বিনত (ি ) বি-নম্-জ। ১ প্রণত, প্রকণ্ঠরপে নত, অবনত।

"স্থি! ছরবগাহগহনো বিদ্ধানো বিপ্রিয়ং প্রিয়জনেহিপ।

থল ইব ছল ক্ষ্য স্তব বিনতমুখস্তোপরি স্থিতঃ কোপঃ॥"

( আর্যাসপ্রশতী)

২ ভুগ্ন, নমিত, বক্র।

"দশসপ্তচতুৰ্দস্তাঃ প্ৰলম্মুণ্ডাননা বিনতপৃষ্ঠাঃ

ছস্থ্লগ্রীবা যবমধ্যা দারিতথুরাশ্চ।" (বৃহৎস<sup>°</sup> ৬১।৩)

৩ শিক্ষিত। ৪ সঙ্কুচিত।

"বিনতং কচিত্তুতং কচিদ্যাতি শলৈঃ শলৈঃ। সলিলেনৈৰ স্লিলং কচিদভ্যাহতং পুনঃ॥" (রামা° ১।৪৩)২৪)

(পুং) ৫ স্বনামখাতে বানর বিশেষ। "প্রাচীং তাবদ্ভিরব্যগ্রঃ কপিভির্বিনতো যযৌ।

অপ্রগ্রাহৈরিবাদিত্যো বাজিভিদু রপাতিভিঃ "" ( ভট্টি ৭)৫২ )

৬ বিনীভ, নম। ( পুং ) ৭ মহাদেব।

বিনতক (পুং) পর্বতভেদ।

বিনতা (স্ত্রী) ১ দক্ষ প্রজাপতির ক্সা, ক্সপ্রের পত্নী, গরুড়ের মাতা।

"ক্রোধা প্রাধা চ বিশ্বা চ বিনতা কপিলা মুনিঃ।

কক্রণ্ট মনুজব্যাঘ্র দক্ষকল্মৈব ভারত ॥" ( ভারত ১।৬৫।১২)

২ প্রমেহপীড়কাভেদ। প্রমেহরোগ দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া শরীরে নীলরর্ণের স্বর্হৎ ক্ষোটক জন্মে, ঐ জাতীয় ক্ষোটককে বিনতা-পীড়কা বলে।

"মহতী পীড়কা নীলা পীড়কা বিনতা স্থতা।" (স্কুশ্রুত নি° ৬ অ°) ইহার চিকিৎসাদি প্রমেহরোগ শব্দে দুষ্টব্য।

বিনতাত্মজ, বিনতানন্দন (পুং) > অরুণ। ২ গরুড়। বিনতাশ্ব (পুং) স্বহ্নামের পুত্র। (হরিবংশ)

বিনতাসূত্র (পুং) বিনতায়াঃ স্ফঃ পুতঃ। ১ অরুণ। ২ গরুড়। (জটাধর)

বিনতি ( খ্রী ) > বিনয়, নম্রভা, শিষ্টতা, ভদ্রভাগ 💐 স্থশীনতা।

ত নিবারণ। ৪ লমন, শাসন, দণ্ড। ৫ শিকা। ৬ পরি-শোধ। ণ অফুনয়। ৮ বিনিয়োগ।

বিনতেহ, সিংহল দ্বীপের রাজধানী কান্দি নগরের উপকৃষ্ঠিত একটা গণ্ডগ্রাম। এখানকার স্থপ্রসিদ্ধ দাবোবে শাক্যবুদ্ধের বক্ষোন্থি প্রোথিত আছে। এতন্তির এখানে বৌদ্ধকীর্তির আরও অনেক নিদর্শন পান্তরা যায়।

বিনাদ ( পুং ) বিশেষণ নদতি শকারতে পত্রকলাদিনেতি নদ্আচ্। বিভাকরক। ( শক্চ ) চলিত ছাতিয়ান গাছ।
বিনাদিন ( ত্রি ) > শক্কারী। ২ বজ্লের শক্ষের স্থায় শক।
( ভারত বনপর্ব্ব)

বিনমন (ক্লী) ন্মীকরণ, নোয়ান। (স্ক্রুত স্থাই অং) বিনম্র [ক] (ক্লী) তগরপুপা। (রাজনি°) বিনয় (পুঃ) বি-নী-অচ্। ১ শিকা।

"প্রজানাং বিনয়াধানাদ্রকণাত্তরণাদপি।

স পিতা পিতরস্তানাং কেবলং জন্মহেতবঃ ॥" (রুণু ১।২৪)

২ গুণবিশেষ। প্রণতি, বিনম্রতা।

"জিতেন্দ্রিয়াই বিনয়ন্ত কারণং গুণপ্রকর্ষো বিনয়াদবাপ্যতে। গুণপ্রকর্ষেণ জনোহনুরজ্যতে জনামুরাগপ্রভবা হি সম্পদঃ ॥" (উদ্ভট)

বিনয়গুণ বিভা হইতে উৎপন্ন ইইনা সংপাত্রে গমন করে অর্থাৎ বিন্নন্ লোক বিনন্নী ইইলেই তাহাকে সংপাত্র বলে। সংস্থভাবাপন্ন হইলেই ধনপ্রাপ্তির সম্ভাবনা এবং সেই ধন ইইতে ধর্ম ও স্থথ হয়। লোকের বিভা থাকিলেই যে কেবল বিনয় স্বয়ং আসিন্না তথার উপস্থিত হন তাহা নহে, ইহা পূজ্যতম বৃদ্ধন্ এবং শুদ্ধাতারী বেদবিদ্ প্রান্ধাণিন্যের সংকারে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া শিক্ষা করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিনীত হইলে সমগ্র পৃথিবীকেও বশতাপন্ন করা যায়; এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; এমন কি রাজ্যপ্রই নির্বাসিত ব্যক্তিও বিনন্ন দারা জগহনীভূত করিয়া স্বীয় রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। আর ইহার বিপরীতে অর্থাৎ বিনন্থ-হীনতা প্রযুক্ত স্বান্ধোপান্ধবলকার পরিপূর্ণ বিপুল রাজপরিচ্ছদসমন্থিত রাজন্তবর্গকেও রাজ্যক্ত ইইতে দেখা গিয়াছে।\*

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতায়।
 পাত্রতায়নমাপ্রোতি ধনাদ্রগ্রিতঃ স্থেয়॥" ( নীতিশাল্ল )
 "বৃদ্ধাংশ্চ নিতাং দেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ গুচীন্।
 তেভাো হি শিক্ষেদ্বিনয়ং বিনীতায়া হি নিতাশঃ ॥
 সমগ্রাং বশগাং কুয়াৎ পৃথিবীয়াত্র সংশয়ঃ।

বহবোহবিনয়াদ্ভয়্টা য়াজানঃ দপরিচ্ছদাঃ।
 বনয়ালৈচৰ রাজ্যানি বিনয়াৎ প্রতিগোদিরে।" (মৎস্তপু• ১৮৯ অ•)

( ত্রি ) ৩ বণিক্। ৪ ক্ষিপ্ত। ৫ নিভৃত। ৬ বিজিতে ক্রিয়। ( অজয়পাল ) বিশেষেণ নমতি প্রাপমতীতি বিনরঃ। ৭ বিশেষ প্রকারে প্রাপক। ৮ পৃথক কর্তা।

"দ সংনয়ঃ স্বিনয়ঃ পুরোহিতঃ সমুষ্ঠুতঃ স্যুধি ব্রহ্মণস্পতিঃ" ( ঋক ২।২৪।৯ )

'বিনয়ঃ সমতানাং বিবিধং নেতা পৃথক্ কর্তা স এব।' ( সায়ণ )
 ( প্র্ং ) বিশিষ্টোনয়ঃ নীতিঃ বিনয়ং। ৯ দণ্ড, শান্তি; বিশিষ্ট
নীতি অবলম্বনে ইহার বিধান হইয়া থাকে। ইহা পরস্পর
বিবাদকারীর মধ্যে পূর্ববর্ত্তী অর্থাৎ যে অপ্রে বিবাদের স্থচনা
করিয়াছে, তাহা হইতে পশ্চাদ্বর্ত্তী অধিকতর বাক্পারুয়েয়াৎপাদক হইলেও অর্থাৎ অত্যন্ত অল্লীল বাক্যাদি বলিলেও তদপেক।
তাহার পূর্ববর্ত্তী বিবাদস্চনাকারকের পক্ষে গুরুতর ভাবে
বিহিত হইবে; অর্থাৎ ন্যুনাধিকরূপে উভয়েরই দণ্ড হইবে,
কেন না এরূপ স্থলে তুই ব্যক্তিই অসৎকারী। আর যদি উভয়েই

১০ বিনয়ী, বিনয়-(শাস্ত্রজ্ঞান জন্ম সংস্কারভেদ) যুক্ত।
১১ ইন্দ্রিয়-সংযমী, জিতেন্দ্রিয়। ১২ বিনতি শন্ধার্থ।

[বিনতি শন্ধ দেখ]

এক সময়ে বিবাদ আরম্ভ করে, তাহা হইলে তুইজনেই সমান

দ'গুনীয় হইবে ।†

( দ্রিয়াং টাপ্ ) বিনয়। ১২ বাট্যালক, বেড়েলা। (মেদিনী)
বিনয়ক (প্রং ) বিনায়ক। (মহাভাগণ)
বিনয়কর্মন্ (ক্রী ) ১ বিনয়বিছা। ২ শিক্ষা, জ্ঞান।
বিনয়গ্রাহিন্ (জি) বিনয়ং গৃহাতীতি বিনয়-এই-ণিনি। বিধেয়।
বস্তা 'বিধেয়ে বিনয়গ্রাহী বচনেস্থিত আশ্রবঃ।' ( অমর )
বিনয়জ্যোতিস্ (প্রং) মুনিভেদ। (কথাসরি ৭২।২০১)
বিনয়তা (স্ত্রী) বিনয়স্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনয়ের ভাব বা
ধর্ম, বিনয়।

বিনয়দেব (পুং) একজন প্রাচীন কবি।
বিনয়ধর (পুং) পুরোহিত। (দিব্যা° ২১।১৭)
বিনয়ন (ত্রি) বিশেষরপে নয়ন। ২ বিনিময়। ফিরাইয়া আনা।
বিনয়পত্র (ক্লী) বিনয়স্ত্র।
বিনয়পাল, লোকপ্রকাশ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

শপ্রবাক্ষারয়েদ্যস্ত নিয়তং তাৎ স দোষভাক্।
পশ্চাদ্যঃ সোহপাসৎকারী পূর্ব্বে তু বিনয়ো গুরুঃ ॥
পারুয়ে সাহসে চৈব যুগপৎ সংপ্রবর্তয়োঃ।
বিশেষশেচল লভ্যেত বিনয়ঃ তাৎ সমন্তয়োঃ ॥"

'বিনয়ো দণ্ডঃ'। ,তৎপূর্বাপেক্ষয়া পরস্থাধিকবাক্পাক্ষয়াৎপাদক্ষয়াপি ব্রলগুরিধারক্ষম। যুগপৎ সংগ্রবর্তনে তু অধিকদণ্ডাসাসিত।'

( ব্যবহারতত্ত্বাদ্ধ ত নারদ-বচন )

বিনয়পিটক, আদিবৌদ্ধশাস্ত্রভেদ। আদিবৌদ্ধশাস্ত্রসমূহ তিনভাগে বিভক্ত—তাহা বিনয়, স্ত্র ও অভিধর্ম নামে পরিচিত।
এই ত্রিবিধ শাস্ত্র ত্রিপিটক বা তিনটী পেটারা নামে থ্যাত। অর্থাৎ
এই তিনটী পেটারার মধ্যে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধের উপদেশমূলক তত্ত্বাদি
সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, তৎসমূদায়ই সংরক্ষিত।

বুন্ধদেব ভাঁহার শিষ্যমগুলীর মধ্যে তাঁহাদের কর্ত্তব্য অর্থাৎ শ্রমণ বা ভিক্ষপর্মসম্বন্ধে যে সকল উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই বিনয়পিটকে বর্ণিভ হইয়াছে। কিরপে: বিনয়পিটক সঙ্কলিত হইল, এ সম্বন্ধে নানা বৌদ্ধগ্ৰন্থে এইরূপ কথা পাওয়া যায়---বদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের কিছুকাল পরে তাঁহার প্রধান শিষ্য মহাকাশ্রণ শুনিলেন যে, শারিপুত্রের মৃত্যুর সহিত ৮০০০ ভিক্সু, মৌলাল্যায়নের মৃত্যুর পর ৭০০০ ভিক্ষু এবং তথাগতের প্রিনির্বাণকালে ১৮০০ ভিক্স দেহত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপে প্রধান প্রধান সকল ভিক্ষুই দেহত্যাগ করায় তথাগতের উপদিষ্ট বিনয়, স্থত্র ও মাতৃকা বা অভিধর্ম আর কেহ শিক্ষা করেন না। এই কারণ নানালোকেই নানা-রূপে দোষারোপ করিতেছে। এই সকল গোলযোগ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্রে মহাকাশ্রপ নির্বাণস্থান কুশিনগরে সকলে সমবেত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। কিন্তু এ সময়ে স্থবির গবাংপতি নির্বাণলাভ করায় কাশ্রপ স্থির করিলেন যে, মগধপতি অজাতশক্ত তথাগতের একজন অমুরক্ত ভক্ত। রাজগৃহে আমরা সমবেত হইলে তিনি সভ্যের উপযোগী সমস্ত আহার্য্য যোগাইতে পারেন। তদত্বসারে পঞ্চশত স্থবির রাজগৃহের নিকটবত্তী বৈভারশৈলস্থ সত্তপন্নী (সপ্তপর্ণী) গুহায় মিলিত হইলেন। এই মহাদভায় মহাকাশ্রপ সভাপতি হইলেন। তাঁহার অনুমতিক্রমে উপালি বুদ্ধোপদিষ্ঠ বিনয় প্রকাশ করি-লেন। উপালি বুঝাইলেন যে, ভিক্লুদিগের জন্তই ভগবান বিনয় প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিনয়ই ভগবানের উপদেশ, ইহাই ধর্ম, ইহাই নিয়ম। পরাজিক, সজ্যাতিদেশ, দ্যানিয়ত, তিংশন্নিস্গীয় প্রায়শ্চিত, বছশাখীয় ধর্মা, সপ্তাধিকরণ এই গুলি বিশেষ লক্ষ্য। উপসম্পদালাভ বা সজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা, পাপস্বীকার, নির্জনবাস, ভিক্ষুর পালনীয় ধর্ম ও পূজাবিধি বিনয়ে বিধিবদ্ধ।

উপালি ও আনন্দ, বিনয় ও স্ত্রের প্রবক্তা বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও অপরাপর স্থবিরেরাও যে বিনয় ও স্ত্রুমংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহার পর কালাশোকের রাজ্যকালে বৈশালীর বলিকারাম নামক স্থানে ৭০০ ভিক্ষু মিলিত হইয়া ২য় বার আর একটী সভার আয়োজন করেন। এই সভায় পশ্চিমভারতীয় ও পূর্ক- ভারতীয় ভিক্ষ্দিগের মতে যথেষ্ঠ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। বৃজ্জিপ্ত ভিক্ষ্গণ সকলে বিরক্ত হইয়া দলাদলি আরম্ভ করেন। যাহা হউক এই সভাতেও বিনয় সংগৃহীত হইয়াছিল।

বিক্ষপক্ষ আর একটা মহাসঙ্ঘ আহ্বান করেন। উক্ত সভার যে সকল বিষয় গৃহীত হইরাছিল, এই সভার তাহার অনেক বিষয় থণ্ডন করা হয়। এই কারণ মহীশাসক ও মহা-সর্ব্বাস্তিবাদিগণের সঞ্চলিত বিনয়ের সহিত মহাসাভিষকদিপের বিনয়ের কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়।

যাহা হউক, সম্রাট্ অশোকের সময় বিনর্মপিটক ষ্থারীতি লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমরা প্রিয়দর্শীর ভারা-অমুশাসন লিপি হইতে জানিতে পারি। ভোটদেশীর ছল্বগ্রন্থে চারি-প্রকার বিনয়ের উল্লেখ আছে। যথা—বিনয়বস্ত, বিনয়বিভঙ্গ, বিনয়কুদক ও বিনয়োত্তরগ্রন্থ। ঐ সমস্ত পালিভাষায় লিখিত। ভোটদেশ ও নেপাল হইতে 'মহাবস্তু' নামে এক সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থ আবিস্কৃত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের মুখবদ্ধের পর "আর্যমহাসাজ্যিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং মধ্যদেশিকানাং পাঠেন বিনয়-পিটক্ত মহাবস্তু আদি"—অর্থাৎ মধ্যদেশবাসী লোকোত্তরবাদী আর্যমহাসাজ্যিকদিগের পাঠার্থ বিনয়পিটকের মহাবস্তু আদি। এইরূপ লিখিত থাকায় মহাবস্তকেও কেহ কেহ বিনয়পিটকের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ঐ গ্রন্থে বিনয়পিটকের প্রতিপান্ত বিষয় বির্তু না হওয়ায় অনেকে ঐ গ্রন্থথানি বিনয়পিটকের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করেন না।

বিনয়মহাদেবী, ত্রিকলিঙ্গের গঙ্গবংশীয় নরপতি কামার্ণবের মহিষী। ইনি বৈহুদ্বংশীয় রাজক্সা ছিলেন।

বিনয়বৎ ( ত্রি ) বিনয় অন্তার্থে মতুপ**্রস্ত ব**া বিনয়বিশিষ্ঠ, বিনীত। স্তিয়াং ভীষ্। বিনয়বতী।

বিনয়বিজয়, হৈমলৰূপ্ৰক্ৰিয়াবৃত্তি-প্ৰণেতা। তেজপালের পুত্র। ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন।

বিনয়সাগর, একজন পণ্ডিত। ইহাঁর পিতার নাম ভীম ও গুরুর নাম কল্যাণসাগর। ইনি কচ্ছের ভোজরাজের জ্বন্ত ভোজ ব্যাকরণ রচনা করেন।

বিনয়সিংহ, চম্পার অন্তর্গত নয়নী নগরের রাজা।

( ভবিষ্য ব্রহ্মথ• ৫২৮৫ )

বিনয়স্থলার, কিরাতার্জুনীয়প্রদীপিকা-রচয়িত। ইনি বিনয়রাম নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বিনয়সূত্র ( ক্লী ) বৌদ্ধদিগের বিনয় ও স্তাবিধি। বিনয়হংসমতি, দশবৈকালিক-স্তাবৃত্তিরচয়িতা।

বিনয়স্থ ( ত্রি ) বিনয়ে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। আজ্ঞাকারী, পর্য্যায়— বিধেয়, আশ্রম, বচনস্থিত, বশ্ব, প্রণেয়। (হেম) বিনয়স্বামিনী (স্ত্রী) রাজকুমারীভেদ। (কথাসরিৎ ২৪।১৫৪) বিনয়াদিত্য (পুং) কাশীররাজ জয়াপীড়ের নামান্তরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৪।৫১৬)

বিনয়াদিত্য, পশ্চিমচালুকাবংশীয় একজন নরপতি। পূর্ণনাম—
বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় শ্রীপৃথিবীবল্লভ। ইনি ৬৯৬ খুষ্টান্দে পিতা
১ম বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে আবোহণ করেন। স্বীয়
রাজ্যকালের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যেই ইনি ২য়
নরসিংহবর্ম-পরিচালিত পল্লবিদিগকে ও কলন্র, কেরল, হৈহয়,
বিল, মালব, চোল, পাণ্ডা প্রভৃতি জাতিকে পদানত করেন
এবং কাবের, সিংহল ও পারসিকরাজ তাহার বশতাপয় হয়।
তিনি উত্তরদেশ জয় করিয়া সার্ব্যভৌম নরপতিরূপে কীর্ভিত
হইয়াছিলেন। ৭৩০ খুষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র
বিজয়াদিত্য রাজা হন 1

বিনয়াদিত্যে, হোয়শলবংশীয় একজন নরপতি। ইনি পশ্চিমচালুক্যরাজ ওঠ বিক্রমাদিত্যের অধীনস্থ সামস্তরূপে কোজণপ্রদেশ
এবং ভড়দব্যল, তলকাড় ও সাবিমল জেলার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ
শাসন করেন। ইনি গঙ্গবংশীয় কোজনিবর্মার সমসাময়িক
ছিলেন। ঐ সময়ে মহিস্করের গঙ্গবাড়ী জেলা ইহাঁর অধিকারে
ছিল। ইনি ১১০০ খুঠান্দ পর্যান্ত জীবিত ছিলেন। ইঁহার
পত্নীর নাম কেলেয়লদেবী।

বিনয়িত (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।৬৮ )
বিনয়া (ক্ত্রী) বাট্যালক, বেড়েলা। (মদিনী)
বিনয়িন (ত্রি) বি-নী-ইন্। বিনয়যুক্ত, বিনীত, শিষ্ঠ, নম্র, শাস্ত।
বিনদিন (ত্রি) ২ সামগানসম্বদ্ধীয়। ২ উচ্চ শব্দকারী।
বিনশন (ক্রী) বিনগুতি অন্তর্দ্ধাতি সরস্বত্যত্রেতি, বি-নশ-অধিকরণে ল্যুট্। কুরুক্কেত্র।

"ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ। গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী॥"

(ভারত ৩৮২।১০৫)

বি-নশ ভাবে লাট্। ২ বিনাশ।

বিনশ্বর (ত্রি) বি-নশ-বরচ্। অনিত্য, ধ্বংসশীল, অচিরস্থারী।
বিনশ্বরতা (স্ত্রী) বিনশ্বরশু ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনশ্বরত্ব,
বিনশ্বের ভাব বা ধর্মা, বিনশ্বর, অচিরস্থায়িত্ব, বিনাশশীলতা।
বিনস্থা (ত্রি) বি-নশ-জ্বল, ততো যহং তশু ট। > নাশাশ্রয়, ধ্বংস্বিশিষ্ট, নাশপ্রাপ্তা।

'শিথী বিনষ্টঃ প্কষো ন নষ্টঃ' (বিশেষব্যাপ্তিটীকামথ্রানাথ)
২ পতিত। "বিনষ্টে বাপ্যশরণে পিত্র্তপরতে স্পৃহে।"
'বিনষ্টে পতিতে'। (দায়ভাগ)
৩ মৃত। ৪ গত। ৫ ক্ষমিত। ৬ অতীত।

বিনফতৈ জস্ ( ত্রি ) বিনষ্ঠং তেজোষশু। তেজোহীন, যাহার তেজ বিনষ্ঠ হইশ্লাছে।

বিন্তি (স্ত্রী) বি-নশ-ক্তিচ্। বিনাশ।

তিত্রাথ শুশ্রবি সুহৃদ্বিনাষ্টিং

বনং যথা বেণুজবহ্নিংশ্রেয়ন্ ॥" ( ভাগবত ৩।১।২১ )

'বিনষ্টিং বিনাশং' (স্বামী)

বিন্দ (ত্রি) বিগতা নাসিকা যন্ত। নাসিকা শব্দন্ত নসাদেশঃ।
গতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা। পর্য্যায়—বিগ্র, বিখু, বিনাশক।
বিনা (অব্যয়) বি (বিনঞ্ভ্যাং নানাঞোন সহ। পা এ।২।২৭)
ইতি না। বর্জন, পর্যায়—পৃথক্, অন্তরেণ, ঋতে,হিক্লক, নানা।
(অমর) ২ ব্যতিরেক। ৩ অভাব। ব্যাকরণ মতে বিনা শব্দের
যোগে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

(পৃথগ্ বিনানানাভিস্থতীয়ান্তব্যপ্য পা ২। গও২) পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে দ্বিতীয়া তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। উদাহরণ দ্বিতীয়া—

"বিনাবাতং বিনাবর্ষং বিচ্যৎপ্রপতনং বিনা।
বিনা হস্তী ক্বতানোধান্ কৈনে মৌ পাতিতো জ্রমৌ॥"(কাশিকা)
ভূতীয়া—"শশাম বৃষ্ট্যাপি বিনা দাবাগ্নিঃ" ( রবু ২।১৪ )
পঞ্চমী—"চিত্রং যথাশ্রম্তে স্থাধাদিভ্যো বিনা যথা ছোরা।"
( সাংখ্যকারিকা ৪১ )

বিনাকৃত ( ত্রি ) বিনা অস্তরেণ কৃতম্। ত্যক্ত। বিনাকৃতি ( স্ত্রী ) ত্যাগ। ব্যতিরেক।

বিনাগড়, প্রাচীন নগরভেদ।

বিনাট (পুং) > চর্মনালী। (শতপথবাও এঅবাও) ২ মত্মপ। বিনাড়িকা (স্ত্রী) বিগতা নাড়িকা যয়া। দণ্ডমন্টি ভাগাত্মক কালভেদ, ১ পল, দণ্ডের ৬০ ভাগের ১ ভাগ।

"দশ গুর্বক্ষরঃ প্রাণঃ ষড় ভিঃ প্রাণৈর্বিনাড়িকা।" ( স্থশ্রুত )
দশটী গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, ভাহাকে
প্রাণ এবং দশ প্রাণে এক বিনাড়িকা কাল হয়।

বিনাড়ী (স্ত্রী) বিনাড়িকা নামক কালভেদ। (বৃহৎস° ২ আঃ)
বিনাথ (ত্রি) বিগতঃ নাথোমস্ত। বিগতনাথ, প্রভ্রহিত,
স্বামীরহিত। (রামায়ণ ৫।৩৫।৪৫)

বিনাদিন্ ( ত্রি ) শব্দকারী। ( ভারত ৯ পর্ব্ধ )
বিনাদিত ( ত্রি ) ১ শব্দিত। ২ পুনরুক্তিক্ত। ( দিব্যা° ৫৪০।১৯ )
বিনাভ্ব ( পুং ) বিনা ভূ-অপ্। ১ বিনাশ। ২ বিরহ।
"অপ্রিয়ঃ সহ সংবাসঃ প্রিয়েশ্চাপি বিনাভবঃ।"

( রামায়ণ ২।৯৪।০ )

বিনাভাব (পুং) পৃথক্ত্বংীন। বিয়োগবিহীন। বিনাভাবিন্ (তি) ব্যতিরেক ভাবনাকারী। অবিমুক্ত। বিনাভাব্য (ত্রি) বিনাভাবযুক্ত। পৃথক্তবিশিষ্ট।
বিনাম (প্রং) বিনম-ঘঞ্। ১ নতি, বিশেষরূপে নমন। ২ ব্যথা
দারা শরীর নমন। (ভাবপ্রকাশ)
বিনামা (দেশজ) উপানহ, চর্ম্মগাহ্কা, জুতা।
বিনায়ক (পুং) বিশিষ্টো নায়কঃ। ১ বৃদ্ধ। ২ গরুড়। ও বিদ্ধ।
"রাক্ষসাশ্চ পিশাচাশ্চ ভূতানি চ বিনায়কাঃ।"

( ইরিবংশ ১৮ সাউট)

৪ গুরু। ( মেদিনী ) ৫ গণেশ। স্কলপুরাণে বিনায়কের অব-তার বর্ণনা আছে। গাঙ্গের ও বৈষ্ণব এই দ্বিবিধ বিনায়কগণ। "গাঙ্গেরো বৈষ্ণবংশ্চব দ্বো বিজ্ঞেরো বিনায়কো।"

( অগ্নিপু ত পণভেদনামাধ্যায় )

দেবতা পূজা করিতে ইইলে প্রথমে বিনায়কের পূজা করিতে হয়, বিনায়কের পূজা না করিয়া কোন পূজাই করিতে নাই, এবং করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, এবং পূজাবসানে কুলদেবতার পূজা করিতে হয়।

"আদৌ বিনায়কঃ পূজা অস্তে চ কুলদেবতা।"(আহ্নিকতন্ত্র)

৫ পীঠস্থানবিশেষ। এই স্থানের শক্তির নাম উমাদেবী।

"করবীরে মহালক্ষীক্রমাদেবী বিনায়কে।

আরোগ্যা বৈভনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী॥"

(দেবীভাগৰত ৭৷৩০৷৭১)

বিনায়ক, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম। ১ তিথিপ্রকরণ-প্রণেতা। ২ মন্ত্রকোষরচয়িতা। ৩ বিরহিণী-মনোবিনোদ-প্রণয়ন-কর্ত্তা। ৪ বৈদিকছেন্দঃপ্রকাশপ্রণেতা। ৫ নন্দপণ্ডিতের নামা-স্তর। ৬ একজন কবি। ভোজপ্রবর্গে ইহার উল্লেখ আছে।

প ষড় গুরুর একতম। ৮ শাঝায়নমহাব্রাহ্মণভাষ্যকার গোবি-দের গুরু।

বিনায়কচতুর্থী (স্ত্রী) মাঘমাদের শুক্লাচতুর্থী, এই দিন গণেশ-পূজা করিতে হয়। সরস্বতীপঞ্চমীর পূর্বদিন বিনায়কচতুর্থী। ভাত্তমাদের শুক্লাচতুর্থীও গণেশচতুর্থী নামে অভিহিত। এই ব্রতাচরণে বিশেষ পূণালাভ হইয়া থাকে। ভবিষ্যোত্তরপুরাণে ও স্বন্দপুরাণে বিনায়ক ব্রতের উল্লেখ আছে। [গণেশচতুর্থী দেখ।]

বিনায়কপুর (ক্রী) প্রাচীন নগরভেদ। (দিখি° ৫৩০।১৩)
বিনায়কপালে, প্রাবস্তি ও বার্গাণদীর একজন নরপতি। মহারাজ
মহেন্দ্রপালের দিতীয় পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ও বৈমাত্রেয় ১ম
ভোজদেবের পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার মাতার নাম
মহীদেবী। রাজ্যকাল ৭৬১-৭৯৪ খৃঃ অঃ। মহোদয় বা কনোজ
রাজধানী হইতে তৎপ্রদত্ত প্রশন্তি দেথিয়া মনে হয়, কনোজ
রাজ্যও তাঁহার অধিকারে ছিল।

বিনায়কভট্ট, কএকজন পণ্ডিতের নাম। > ভারকৌমুদী

তার্কিকরক্ষাটীকাকর্তা। ২ ভাবসিংহপ্রক্রিয়া নামক ব্যাকরণ-প্রেণিতা। ইনি ভটুগোবিন্দ স্থানির পুত্র। ভাবসিংহের জন্ম উক্ত গ্রন্থ নি করেন। ৩ অঙ্গরেজচন্দ্রিকাপ্রণেতা। চুণ্ডি-রাজের পুত্র। ১৮০০ খুষ্টাব্দে গ্রন্থ সমাপ্ত হয়। ৪ বৃদ্ধনগর-নিবাসী মাধব ভট্টের পুত্র। ইনি কৌষিতকী-ব্রাহ্মণভাষ্যরচয়িতা। ইনি কালনির্ণয় ও কালাদর্শের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বিনায়ক মানচভূথী (ত্ত্তী) চতুথী ব্রতভেদ।
বিনায়িকা (ত্ত্তী) বিনায়কভ ত্ত্তী, ভার্যাথে ভাঁপ্। গরুড়পত্তী।
বিনায়িন্ (ত্ত্তি) বি-নী-(স্থপাজাতো নিনিস্তাচ্ছীলো। পা
অংশ্বিদ) ইতি নিনি। বিনয়শীল, বিনয়ী।

বিনার, বিশালের অন্তর্গত গ্রামভেদ। (ভবিষা ব্রহ্মণ ত৯।১৬১) বিনারুহা (স্ত্রী) বিনা আশ্রয়ং বোহতীতি কহ-ক, স্তিয়াং টাপ্। ত্রিপর্ণিকাকন। (রাজনি°)

বিনাল (পুং) নালবিযুক্ত। (ভারত দ্রোণপর্ব )

বিনাশ (পুং) বিনশনমিতি বি-নশ-ঘঞ্। নাশ, ধ্বংস, উচ্ছের।
"অবিনাশি তু তদিন্ধি যেন সর্বমিদং তত্ম।

বিনাশমৰায়স্থাস্থ ন কশ্চিৎ কৰ্ত্ত্বুম্হতি ॥" ( গীতা ২।১৭ ) প্ৰ্যায়—অদৰ্শন, ছচ্ছেট্।

''এষা ঘোষতমা সন্ধ্যালোকছচ্ছট্করী বিভো" (ভাগবত) 'ছচ্ছড়িত্যয়ং বিনাশে বর্ত্ততে' (শ্রীধরস্বামী)

> ''রাজৈব কর্তা ভূতানাং রাজেব চ বিনাশকঃ। ধর্মাত্মা ষঃ স কর্তা স্থাদধর্মাত্মা বিনাশকঃ॥"

> > ( ভারত ১২।৯১।৯ )

বিনাশান্ত (পুং) > মৃত্যু। ২ শেষ।

বিনাশিত (ত্রি) নষ্ট। বাহা অপরকর্তৃক লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিনাশিত্ব (ক্লী) বিনাশিনো ভাবঃ জ। বিনাশিতা, বিনাশীর ভাব বা ধর্মা, বিনাশ।

বিনাশিন্ ( ত্রি ) বি-নশ-ণিনি। বিনাশকরণশীল, বিনাশক, বিনাশক

"লোভমেকো হি বুণুতে ততোহমর্ষমনস্তরম্। তৌ ক্ষয়বায়সংযুক্তাবভোগুন্চ বিনাশিনৌ॥"

(ভারত ১২।১০৭।১১)

বিনাশোমুখ (ত্রি) বিনাশায় পতনায় উন্মুখং। ১ পক। (অমর) ২ নাশোগত।

বিনাশ্য (ত্রি) বি-নশ-গাৎ। বিনাশযোগ্য, বিনাশার্ছ। বিনাশ্যত্ব (ক্রী) বিনাশ্যত্ত ভাবঃ ত্ব। বিনাশ্যের ভাব বা ধর্ম, বিনাশ। বিনাসক ( a ) বিগতা নাসা যস্ত, বছত্রীহো কন্ হ্রস্ক । গতনাসিক, নাসিকাহীন, খাঁদা। ( জটাধর )

বিনাসিকা (জী) নাসিকার অভাব।

বিনাসিত ( ত্রি ) নাসারহিত। ( দিক্তা ৪৯৯।১২ )

বি[বা]নাহ (পুং) বিশেষেণ নহুতে অনেন বি-নহ (হল চ। পা ৩৩ ১২১) ইতি হুঞ্। কুপের মুথের আচ্ছাদন অর্থাৎ ঢাকনি। (শব্দর°)

বিনিঃস্ত (ত্রি) বি-নির্-স্থ-ক্ত। বিনির্গত, বহির্গত। বিনিকর্ত্তব্য (ত্রি) কাটিয়া নষ্টকরণযোগ্য।

"নিক্ত্যা বঞ্জিতব্য।" ( নীলকণ্ঠ )

বিনিকার (পুং) > দোষ, ক্ষতি, অপরাধ, অত্যাচার। ২ বিরক্তি, বেদনা।

বিনিকৃন্তন ( ত্রি ) বিশেষরূপে ছেদন । কাটিয়া নষ্টকরণ। ( ভারত বনপর্ব্ধ )

বিনিক্ষণ (ক্নী) বিশেষরূপে চুম্বন। বেধন বা ভেদন। নিরুক্ত ৪।১৮)
বিনিক্ষিপ্তা (ত্রি) বি-নি ক্ষিপ্-জ। ১ বিনিক্ষেপাশ্রর,
মাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ২ পরিত্যক্ত।

''পিতু:কণ্ঠে২ম্ব মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।"

(দেবীভাগৰত হাচাহৰ)

বিনিক্ষেপ্য ( তি ) বি-নি-ক্ষিপ্-যৎ। বিশেষপ্রকারে নিক্ষেপ করার যোগ্য।

বিনিগড় ( ত্রি ) শৃঙ্খল বিরহিত।

বিনিগড়ীকৃত ( ত্রি ) নিগড়বিয়োজিত।

বিনিগমক ( ত্রি ) একপক্ষপাতিনী বৃদ্ধি।

[বিনিগমনা দেখ।]

বিনিগ্ননা (স্ত্রী) একতর পক্ষপাতিনী যুক্তি, একতরাবধারণা ;
সন্দিগ্ধস্থলে বিবিধ যুক্তি বা প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্বাক বিচার করিয়া
যে একপক্ষের নিশ্চয়তা করা যায়, তাহাই বিনিগমনা ; অর্থাৎ
পক্ষদ্বয়ের সন্দেহস্থলে যে সকল যুক্তি বা প্রমাণদ্বারা পক্ষের নির্ণয়
করা হয়, বৈশেষিকদর্শনকারগণ তাহাকে বিনিগমনা বলেন।

''পক্ষদ্বয়দন্দেহে একতরপক্ষপাতিনী যুক্তিবিনিগমনা।''

( देवर्शियक्पर्मन )

উক্ত বিনিগমনা বা একতরপক্ষপাতিপ্রমাণের অভাব হইলে বিরোধস্থলে উপায়ান্তরারলম্বনে কার্য্য করিতে হয়। যেমন কোন অনির্দিষ্ট দীমাবচ্ছিন্নপ্রদেশে স্থবর্ণাদির থনি উৎপন্ন হইলে সেই থনি কাহার (উদ্ভবস্থানের উত্তর দক্ষিণ প্রভৃতি কোন্ পার্মবন্ত্রী লোকের) দীমান্তর্ভুক্ত এবং তাহাতে কোন্ ব্যক্তিরই বা স্বত্ত জ্বিনে, ইহা বিনিগমনাভাবে অর্থাৎ কোন একপক্ষের বিশেষ প্রমাণাভাবে বৈশেষকব্যবহারে (বৈশেষকমতে সম্পত্তির

বিচারামুসারে ) বিভাগের অযোগ্য হওয়ায় গুটিকাপাতাদি অস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার বিভাগ করিতে হয় ৷\*

२ निम्ह्याभाषा । ७ मिकाल, भीभारमा ।

বিনিগৃহিত ( ত্রি ) গোপক, গোপনকর্জা।

বিনিগ্রহ (পুং) > নিযমন, সংযমন, যে কোন প্রকারে দমন।
"নহি দণ্ডাদতে শক্যঃ কর্ত্ত, পাপবিনিগ্রহঃ।

স্তেনানাং পাপবুদ্ধীনাং নিভূতং চরতাং ক্ষিতৌ ॥" (মন্তু ১০:৬৩)

'ৰওব্যতীরেকেণ পাপক্রিরায়াং নিযমনং কর্ত্তুং অশক্যং অতএযাং দওং কুর্য্যাৎ।' (কুল্লুক)

২ অবরোধ, বন্ধ। যেমন 'স্ত্রবিনিগ্রহ'। ( স্কুঞ্রত°)

৩ ব্যাঘাত, বাধা।

"যুগমেৰ যাম্যকোট্যাং কিঞ্চিৎ তুল্যং দ পার্থশায়ীতি। বিনিহস্তি সার্থবাহান্ বৃষ্টে\*চ বিনিগ্রহং কুর্য্যাৎ ॥"

( বরাহসং ৪।১৩ )

বিনিগ্রাস্থ্য (ত্রি) অবলীলাক্রমে নিগ্রন্থ করিবার উপযুক্ত।
নিপীড়নের যোগ্য।

विभिन्न ( वि ) निश्न। नष्टे। निन्न, नाम।

বিনিদ্রে ( ত্রি ) বিগতা নিদ্রা মুদ্রণা ষস্ত। ১ উন্মীলিত। (শব্দমালা)

"বিনিদ্ররোমাজনি শৃথতী নলম্।" ( নৈষধ• ১।৩৪)

২ নিদ্রারহিত।

''সস্থমাসীনমব্যঞ বিনিদ্রং রাক্ষসাধিপঃ।" ( ভারত ৩।২৮২।২১ )

বিনিদ্রক ( তি ) নিদ্রারহিত, জাগরিত।

বিনিদ্রেত্ব ( ক্লী ) বিনিদ্রস্ত ভাবঃ স্ব ।. ১ বিনিদ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রবোধ, জাগরণ। ২ নিদ্রারহিতস্ব ।

বিনিধবস্ত ( ত্রি ) ধ্বংসপ্রাপ্ত । তগ্ন ও পতিত।

বিনিনীযু ( ত্রি ) বিনেতুমিচ্ছঃ বি-নী-সন্ 'সনামাংসেতি' উ। বিনয় করিতে ইচ্ছুক, বিনয় করিতে অভিলাষী।

বিনিন্দ (ত্রি) বি-নিন্দ অচ্। বিশেষরপ নিন্দা। নিন্দাকারক, স্ত্রিয়াং টাপু। অতিশয় নিন্দা। (ভাগব°৪।৪।১৩)

বিমিন্দক (ত্রি) বিনিন্দরতি নিন্দি ধূল্। বিশেষরূপে নিন্দাকারক। ''তে মোহ মৃত্যবঃ সর্ব্বে তথা বেদবিনিন্দকাঃ।''

( মার্কণ্ডের পু৽১০।৫৯ )

\* "একদেশোপাত্তিত ভূহিরণ্যাদার্ৎপল্লস্য , অভদ্য বিনিগমনাপ্রনাণা-ভাবেন বৈশেষিক্বাবহারানইতয়া অবাবস্থিতস্য ভটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং বিভাগ: ।" ( দায়ভাগ )

'ভূহিরণ্যাদাব্ৎপল্লদ্য একদেশোপান্তদ্য তত্ত্বদংশাবচ্ছিল্লদ্য বিনিগমন।
ইদমমুক্স্য নাস্ত্ৰদোত্ত্যবধারণকলা তৎপ্রমাণভাবেন বৈশেষিক ব্যবহারঃ প্রক্রন্ধনৈরপেক্ষেণ দানবিক্র্যাদিলক্ষণস্তদনইত্রা অব্যবস্থিত্স্য স্তোহপ্যদৎকল্প্য
শুটিকাপাতাদিনা ব্যঞ্জনং ইদং অমুক্স্যেত্যবধারণং বিভাগ ইত্যর্থঃ।

(ভট্টীকায় কৃষ্ণভৰ্কালকার)

বিনিন্দিত ( জি ) লাঞ্ছিত। নিন্দাযুক্ত।

विनिन्मिन् ( श्री ) वि-निन्म्-णिनि । निन्माकातक ।

বিনিপতিত ( জি ) অধঃক্ষিপ্ত।

বিনিপাত ( পুং ) বিশেষেণ নিপতনং বিন-পত-ঘঞ্। নিপাত,

विनाम। २ प्रवाक्तिग्रमन। ( स्मिनी ) ० व्यवमान।

"মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যঞ্চ প্রযতাত্মনাম্।

জণতাং জুহৰতাঞৈব বিনিপাতো ন বিশ্বতে ॥'' ( মুমু ৪।১৪৬ )

বিনিপাতক ( ত্রি ) বি-নি-পত-ণিচ্-খূল্। ১ বিনিপাতকারী, বিনাশকারী। ২ অপমানকারী।

বিনিপাতিন ( ত্রি ) বি-ণি-পত-ণিনি। বিনিপাতশীল, বিনাশকারী।

বিনিপাতিত (ত্রি) > নিক্ষিপ্ত। ২ বিশেষরূপে বিনষ্ট। (দিব্যা° ৫৫।১৯)

विनिवर्छि (क्री) विज्ञाम । ( निव्रा 8 % % % )

विनिवात्र ( कि ) विस्नेषक्र निवातन।

'কলিযুগবারণ,মদবিনিবারণ হরিধ্বনি জগত বিথার।'(গোবিন্দদাস

বিনিবৰ্হণ ( ত্রি ) ধ্বংস্কর। নাশক।

विनिवर्शिन ( बि ) थ्वः मकाशी।

বিনিমর (পুং) বি-নি-মী-অপ্। পরিদান, প্রতিদান, পরি-বর্ত্ত্বদল। (শব্দর্ভা৽) ২ বন্ধক, গচ্ছিত। (শব্দালা)

"विक्रदेवर्ताः विनियदेवर्त्व (शामाः मर्थान्टक ।

ব্ৰতং চাক্ৰায়ণং কুৰ্য্যাদ্বধে সাক্ষাদ্ধী ভবেৎ ॥"

( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত গোভিল বচন )

বিনিমেষ ( পুং ) নিমেষরাহিত্য।

বিনিয়ত (ত্রি) বি-নি-যম-জ। ১ নিবারিত, নিরুদ্ধ। ২ সংযত, আটককরা। ৩ বদ্ধ। ৪ শাসিত।

বিনিয়ম (পুং) বি-নি-যম-খঞ্। বিশেষরূপ নিয়ম। নিবারণ, নিরোধ, নিষেধ।

বিনিয়েক্ত ( ক্রি) বি-নি-যুজ-তৃচ্। নিয়োগকারী।

"তেষু তেষু হি ক্বত্যেষু বিনিয়োক্তা মহেশ্বরঃ।"(ভারত ৩)২২।২৫)

বিনিযুক্ত ( ত্রি ) বি-নি যুজ-ক্ত । > অপিত, নিযুক্ত, প্রেরিত।

বিনিয়োগ (পুং) বি নি-যুজ ঘঞ্। ফল বিষয়ে অৰ্পণ, প্ৰয়োগ, বিনিয়োজন, কোন বিষয়ে নিয়োজিত ক্রণ।

েঅনেনেদন্ত কর্ত্তব্যঃ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।" ( আহ্নিকতক্ত্র ) ২ নিয়োগ। ৩ প্রেষণ। ৪ প্রবেশন।

বিনিয়োজিত (ত্রি) বি-নি যুজ-ণিচ্-ক। বিনিযুক্ত। ২ অপিত। ৩ স্থাপিত। ৪ নিযুক্ত। ৫ প্রেরিত। ৬ প্রবর্তিত।

বিনিয়োজ্য ( ত্রি ) বি-নি-যুজ-ণিচ্-যৎ। বিনিষোগার্হ, নিয়োগের উপযুক্ত। "প্রাপ্তশ্চার্থস্ততঃ পাত্রে বিনিযোজ্যো বিধানতঃ ॥" ( মার্কণ্ডেয়পুরু ১৬৫৭)

বিনির্গত ( ত্রি ) বি-নির্গম-জ। নিঃস্ত, বহির্গত, অপস্ত, নিজ্ঞান্ত, প্রস্থিত, অতীত।

বিনির্গম (পুং) বি-নির্-গম-অপ্। বিনির্গম, নির্গমন, বহির্গমন, বাহিরে যাওয়া।

"অন্তর্গু হগতাঃ কাশ্চিদ্ গোপ্যোহলব্বনির্গমাঃ।

কৃষণ তত্তাবনাযুক্তা দধুমী,লিতলোচনাঃ ॥" (ভাগৰভ ১০।২৯।৯)

विनिद्धांष ( ११ ) वि नित्-पूर्य-प्रकः। विश्वसक्रता निर्धास, विश्वसक्ता भक्त।

''যথাশনের্বিনির্ঘোষঃ বজ্ঞপ্রেব তু পর্ব্বতে।" ( ভারত ৩।১৫।৬৫ )

বিনির্জয় (পুং) বি-নির্-জি-খঞ্। বিশেষরূপে জয়।

বিনির্জিত (ত্রি) বি-নির্-জি-জা বিশেষরূপে নির্জিত, পরাজিত, পরাভূত।

বিনিদ্দিহনী (স্ত্রী) বি-নির্-দহ্-লুট্, স্ত্রিয়াং তীপ্। > আরোগ্যের উপায়, ঔষধ। ২ দহনকারিনী। ৩ দহনকশ্বরারা চিকিৎসা। ( স্ক্রুত)

বিনিদ্দেশ্য ( ত্রি ) বি-নির্-দিশ্-যৎ। বিনিদ্দিষ্ট, বিশেষরূপে নির্দিষ্ট, বিশেষরূপে নির্দিষ্ট।

"কপোতারুণকপিলখাবাতে ক্ষুদ্ভয়ং বিনির্দ্দেখং।" ( বৃহৎসংহিতা ৫।৫৯ )

বিনিধূ ত ( বি ) বি-নির্ধূ-জ । গুরবস্থাদারা চলিত। গুর্দশাগ্রস্ত ।
"ততো দেবা বিনিধূ তা ভ্রপ্তরাজ্যাঃ পরাজিতাঃ।
হতাধিকারান্ত্রদশাস্তাভ্যাং সর্বে নিরাক্রতাঃ॥"

( মার্কণ্ডেয়পু৽ দেবীমা৽ )

বিনির্বন্ধ (পুং) বি নির্-বন্ধ-বঞ্। বিশেষরপ নির্বন্ধ, অতিশয় নির্বন্ধ।

"বনবাস্কিনির্বন্ধং নোপসংহরতে যদা।"(মার্কণ্ডেয়পু• ১০১।৪৬)

বিনির্বান্ত ( পুং ) যুক্তে তরবারির আখাতে নির্ভুজ। ( হরিবংশ ) বিনির্ভিয় ( ত্রি ) বিশেষেণ নির্নান্তি ভয়ং ষ্টা। ১ ভয়রহিত,

ভরশৃতা। (পুর) ২ সাধ্যগণ বিশেষ, দেবযোনিভেদ।

''মনো মন্তা তথা শানো নরো যানক বীহাবান্।

বিনির্ভয়ো নয়নৈচব হংগো নারায়ণো বৃষ্ট । প্রভূমেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যাঃ দ্বাদশ পৌর্বিকাঃ ॥"

( অগ্নিপুরাণ কাশ্রপীয় বংশ )

विनिद्धिंश (श्रः) कन्नराज्य ।

বিনিশ্মল (ত্রি) বিশেষেণ নির্মাণঃ। বিশেষরূপ নির্মাণ, মানরহিত। বিনিশ্মণি (ক্রীঃ) বি-নির্মা-ল্যাট্। বিশেষরূপে নির্মাণ, উত্তম-

রূপে প্রস্তত।

"নিষ্ম্যতাং বিনির্মাণং ধদান্তত্র বিধীয়তাম্।"(রাজতরাঙ্গণী ৪।৬৯) বিনিন্মিতি (স্ত্রী) নির্-মা-ক্তি, নির্মিতি, বিশেষেণ নির্ম্মিতিঃ। বিশেষরূপে নির্মাণ।

বিনিম্মুক্ত ( ত্রি ) বি-নির্-মূচ্-ক্ত । বিশেষরূপে মুক্ত । বহির্গত, পৃথগ্ভূত। উদারপ্রাপ্ত, উদ্ভ । উদ্ঘাটিত, অনাচ্ছর।

বিনিমু ক্তি (জী) ১ উদ্ধার। ২ মোক্ষ।

বিনিমে ক (পুং) স্বাতিরেক। (ত্রি) বিগতঃ নির্মোকো যন্ত । ২ মুক্তকপূক, কঞ্করহিত, জামা রহিত।

विनिद्यीक ( श्रः ) > निर्वागमूळि । २ উদ্ধात ।

विनियान (क्री) वि-नित्यान्त्रिः। शमन । ( शां° तामां° प्राधाप्रभः)

विनिर्दश (क्री) धरः मक्त्र।

বিনির্ভ (তি) বি নির্-র্ত-জ। ১ সম্পন্ন, নিপ্সান, সমাপ্ত,
যাহা শেষ হইরাছে।

বিনিবর্ত্তন ্ক্রী) বি-নির্-রুত-লা্ট্। প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা।

"তা নিরাশা নিবর্তুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।"

(ভাগবত ১০।৩৯।৩৭)

বিনিবর্ত্তিন্ ( ত্রি ) বিনিবর্ত্তরতি বি-নি-বৃত-ণিনি। বিনিবর্ত্তন-কারক, প্রত্যাবর্ত্তনকারক, যিনি প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিনিবর্ত্তিত (ত্রি) বি-নি-বৃত-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান,
যিনি বিনিবর্ত্তন করেন।

বিনিবারণ (ক্লী) বি-নি-বু-ণিচ্ ল্যুট্। বিশেষরূপে নিবারণ, বিশেষ করিয়া বারণ, বিশেষ নিষেধ। (রামায়ণ ৩।৬৬।২২)

বিনিবার্য্য (স্ত্রী) বি-নি-র্-ণ্যৎ বা। নিবারণার্হ, নিবারণযোগ্য, নিষেধার্হ।

"সম্পূর্ণমন্তো লক্ষং যঃ প্রদন্তাদত্র বাজিনাম্। তন্মুদ্রেয়ং মন্মুদা বিনিবার্যু তিনুদীর্য চ ।" (রাজতরঙ্গিণী ৪।৪১৬)

বিনির্ত্ত (ত্রি) বি-নি-রত-ক্ত। নির্ত্তিবিশিষ্ট, ক্ষান্ত।

"নির্দ্ধাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনির্ত্তকামাঃ।" (গীতা ১৫।৫)
২ নিরস্ত। ৩ প্রত্যাগত।

বিনিবৃত্তি (ন্ত্রী) বি-নি-বৃ-জিন্। বিশেষরূপে নিবৃত্তি, নিবারণ।
"দ্বিশতস্ক দমং দাপ্যঃ প্রসঙ্গবিনিবৃত্তয়ে।" (মন্তু ৮,৫৬৮)
প্রপঞ্জবিনিবৃত্তয়ে অতি প্রস্তিনিবারণায়' (কুল্লুক)

বিনিবেদন ( ক্লী ) वि नि-विদ-ণিচ্-ল্টে। বিশেষরূপে নিবেদন, কথন। (কথাসরিৎ ৩৮।১৪৫)

বিনিবেশ (পুং) বি-নি-বিশ্-ঘঞ্। প্রবেশ।

"কিসলয়শয়নতলে কুরু কামিনীচরণনলিনবিনিবেশম্।"

(গীতগোবিন্দ ১২।২)

বিনিবেশন ( क्री ) প্রতিষ্ঠা, স্থাপন। অধিষ্ঠান।

বিনিবেশিত (ত্রি) বি-নি-বিশ্-ণিচ্-ক্ত। প্রবেশিত। অধিষ্ঠিত। সংক্রমিত। প্রতিষ্ঠাপিত।

विनिद्विभिन् ( बि ) श्वामकाती। २ अदयभकाती।

বিনিবেশিত ( ত্রি ) ১ প্রবেশিত। ২ অধিষ্ঠিত। ৩ সংক্রামিত। ৪ প্রতিষ্ঠাপিত।

বিনিশ্চয় (পুং) বিনির্ণয়, ক্লুডনিশ্চয়, বিশেষ প্রকারে নির্ণয় করা।

বিনিশ্চল ( তি ) বিশেষ প্রকারে নিশ্চল। স্থির।

বিনিশ্চায়িন (ত্রি) ১ নিশ্চায়ক । ২ যাহা মীমাংসিত হইয়াছে।
( সর্বাদর্শনস ওহার • )

বিনিশ্বস্থ ( বি ) দীর্ঘনিশাসপরিত্যাগকারী।

বিনিক্ষম্প ( ত্রি ) কম্পরহিত।

বিনিষ্পাত (পুং) বি নির্-পত্-ঘঞ্। ১ বিশেষ প্রকারে পতন, অতি দৃঢ়ভাবে পতন। ২ আঘাত।

"কৃষ্ণমৃষ্টিবিনিস্পাত-নিস্পিষ্টাঙ্গোরুবদ্ধনঃ।

ক্ষীণসৰঃ স্বিন্নগাত্রস্তমাহাতীব বিস্মিতঃ ॥"(ভাগবত ১০।৫৬।২৫)

বিনিষ্পাত্ত (ত্রি) বি-নির্-পদ্-ণিচ-যৎ। নিষ্পাদনের যোগ্য, যাহা সম্পাদন করিতে হইবে।

"যাদৃক্ কর্মবিনিম্পান্তং তাদৃন্দ্রামুপাহরেও।

ত্র্গলৈন স্থান্ধানাং গন্ধজ্ঞানবিনির্ণয়: ॥" (মার্কপু° ১২১।১৪)

বিনিজ্পেষ (পুং) বি-নির্-পিষ্-খঞ্। ১ পেষণ, চূর্ণন। ২ বিনাশ। ৩ নিপীড়ন, নিজ্পেষণ, দৃঢ়কপে মর্দ্ধন।

"তয়োর্জু জবিনিপোষাত্তরোর্ব লিনোস্তদা।" (মহাভারত)

৪ অতিশয় ঘর্ষণ। "ঘোরবজবিনিপোষস্তনগ্নিত্র"

विभिर्विमिन् ( बि ) वनवानकाती।

বিনিহিত ( আ ) বি-নি-হন্-জ । > বিনষ্ট, বিধ্বস্ত । ২ আহত। ৩ মৃত। ৪ লুপ্ত, তিরোহিত।

বিনীত (ত্রি) বি-নী-জ। > বিনয় (শাস্ত্রবিহিতসংস্থার বিশেষ বা ইন্দ্রিয় সংষম)-যুক্ত, বিনয়ান্বিত, বিনয়শলার্থযুক্ত। ২ নিত্ত। ৩ প্রশ্রেত।

"তপস্বিসংসর্গবিনীতসত্ত্বে তপোবনে বীতভয়াবসাম্মিন্।" ( রঘু ১৪।৭৫)

৪ জিতেক্রিয়।

"শান্তো দান্তঃ কুলানশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।" ( তন্ত্ৰসার )

e অপনীত, ক্ষালিত, বিচ্যুত।

"বিনীতশল্যাংস্করণাং\*চতুরো হেম্মালিনঃ ॥"(মহাভা° ৭।১১०।৫€)

৬ হত। ৭ ক্ষিপ্ত। ৮ ক্রতদণ্ড, দণ্ডিত, যাহাকে দণ্ড করা হইয়াছে, শাসিত। ৯ অনুদ্ধত, নত্র, শাস্ত।

"তৎ প্রাজ্ঞেন বিনীতেন জ্ঞানবিজ্ঞানবেদিনা।" ( মসু ৯।৪১ )

> সুবহা অশ্ব, শিক্ষিত অশ্ব, উত্তম বহনশীল অশ্ব। তৎ-পর্য্যায়—সাধুবাহী, স্কুগুবাহনশীলক।

"তাংস্তদা রূপ্যবর্ণাভান্ বিনীতান্ শীঘ্রগামিনঃ ॥"

(মহাভা° ৭।১১ । ৫৬)

১১ বণিক্। ১২ দমনকর্কা। তৎপর্যায়—দান্ত, মুনিপুত্র, তপোধন, গন্ধোৎকট, ব্রহ্মজট, ফলপত্রক। ১৩ শিক্ষিত ব্রহ্জাদি। (রাজনি°) ১৪ ধার্ম্মিক। ১৫ শিক্ষিত। ১৬ উপভুক্ত। ১৭ গৃহীত। ১৮ স্থান্দর, উত্তম।

বিনীতক (পুং ক্লী) বিনীতস্থন্ধীয় । বৈনীতক। বিনীততা (স্ত্ৰী) বিনীত্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বিনীতের ভাব বাধ্যা।

বিনীতত্ব (ক্নী) বিনীতের ভাব বা ধর্ম।
বিনীতদেব (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ
নৈয়ায়িক ছিলেন।

বিনীতদেব ভাগবত, একজন প্রাচীন কবি। । বিনীতপুর, ত্রিকলিম্বাজ্যে কটকবিভাগের অন্তর্গত একটীনগর। বিনীতম্ভি (পুং) কথাসরিৎসাগরবর্ণিত ব্যক্তিভেদ। বিনীতক্ষচি, উত্তর ভারতের উদ্যান জনপদবাসী একজন বৌদ্ধ শ্রমণ, ইনি ৫৮২ খুষ্টাব্দে হুইখানি বৌদ্ধগ্রন্থ চীনভাষায় অন্দিত করেন।

বিনীতদেন (পুং) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ)
বিনীতপ্রভ (পুং) বৌদ্ধতিভেদ।
বিনীতি (স্ত্রী) > বিনয়। ২ সম্মান। ৩ সদ্মবহার।
বিনীতেশ্বর (পুং) দেবভেদ। "প্রশান্তশ্বর ক্রমত"
(ললিত্রিন্তর)

বিনীয় (পুং) কন্ধ। [বিনেয় দেখ।] বিনীল (ত্রি) অতিশয় নীল। (হেম) বিনীনি (ত্রি) নীবিরহিত।

"দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরকুনসারা

ভ্রশ্বওপ্রস্থাকবরা মুমুহুর্বিনাব্যঃ ॥" ( ভাগবত ১০।২১।১২)

বিসুকোণ্ডা, মাল্রাজপ্রেসিডেন্সীর রুফাজেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৬৬৬ বর্গমাইল। এই তালুকের অন্তর্গত অগ্নিগুণুল, বোগ্গরম্, বোরাপল্লী, চিন্তল-চেরুব, লোগুপাড়ু, গণ্ডিগনমল, গরিকেপাড়ু, গোকণকোণ্ড, গুম্মণমপাড়ু, ইনিমেল, ঈপারু, কণুমর্লাপুড়ি, কারুমঞ্চি, কোচর্লা, মদমঞ্চিপাড়ু, মুকেলপাড়ু, মুলকলুরুক্তগুলা, পেদ্দকাঞ্চ্লা, পছিকেলপালেম্, পোটলুরু, রব্ববরম্, রেমিডিচলা, শানম্পুড়ি, শারীকোণ্ডপালেম্, শিবপুরম্, তলালাপ্লী, তিত্মাপুরম্, তিত্ময়্বন্দ, তিরুপুরাপুরম্, উম্মিড্বরম্, বদ্দেমকুন্ট, বিলকুন্ট, বেল-পালেম্, তিরুপুরাপুরম্, উম্মিড্বরম্, বদ্দেমকুন্ট, বিলকুন্ট, বেল-

তৃরু, বেলপূরু, ও যেমুগপালেম প্রভৃতি গ্রামে প্রত্নতন্ত্বের অনেক উপকরণ পাওয়া যায়। প্রত্যেক গ্রামেই প্রায় শিলায় উৎকীর্ণ লিপিমালা এবং প্রস্তরপ্রাচীরমণ্ডিত স্থান ও স্থৃতিস্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। কোন কোন গ্রামে প্রাচীন মূর্ণের ধ্বংসাবশেষ বা প্রাচীন মন্দির বিশ্বমান আছে। এথানে তাম ও লোহ পাওয়া যায়।

২ বিমুকোণ্ডা তালুকের সদর। নগরটা বিমুকোণ্ডা শৈল-গাত্রে অবস্থিত। অক্ষা ১৬°৩′৩০ ডঃ এবং দ্রাঘি ৭৯°৪৬′৪০ পূঃ। পর্বতের উপরে একটা গিরিহুর্গ স্থাপিত। উহার সম্বন্ধে অনেক অত্যাশ্চর্য্য কিংবদন্তী শুনা যায়, প্রবাদ, দশরথাত্মক শ্রীরামচক্র এইস্থানে প্রথমে সীতার অপহরণবার্তা অবগত হইয়াছিলেন।

পর্কতিটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিট্ উচ্চ। উপরের হুর্গ রক্ষার জন্ম উহার শিথরে তিনশারি প্রাকার নির্দ্মিত হইয়াছে। উহার ভিতরেই পূর্কো শস্তভাগুার, জলের চৌবাচ্ছা প্রভৃতি সংরক্ষিত হইয়াছিল।

রাজা বীরপ্রতাপ পুরুষোত্তম গজপতির (১৪৬২-১৪৯৬ খৃঃ আঃ) অধীনস্থ এতৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা সাগি গন্ধম নাম্বজু এই গিরিছর্গ ও তৎসংলগ্ধ একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ঐ মন্দিরের মগুপের ভাস্করকার্য্য অতি স্থানর। স্থানীয় রঘুনাথস্বামীর মন্দিরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। উহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী। বিজয়নগররাজ ক্লফদেব রাম্ব পূর্কোপকূল বিজয়কালে এই হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। গোলকোণ্ডার অধীশ্বর আবহুলা কুতবসাহের রাজত্বকালে আউলিয়ারজান খাঁ নামক একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা ১৬৪০ খুষ্টাক্ষে এখানকার স্বরুৎ মসজিদ্টী নির্মাণ করান। নগরের আশে পাশে অনেকগুলি প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যায়।

পর্বাদ, ঐ তুর্গ সর্বপ্রথমে গজপতি বংশীয় বিশ্বস্তরদেব কর্তৃক ১১৪৫ খুষ্টাব্দে নির্দ্মিত হয়। তদস্তর কোগুবীড়ুর পোলিয় বেমরেডটী উহার জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন। ঐ স্থানেই পর্বতগাত্রে প্রাচীন অক্ষরে লিখিত হইখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। উহার কিঞ্চিৎ নিমে পকিনীড়ু গরম শ্রীড়ুর প্রসিদ্ধ কেল্লা। তুর্গের প্রতিষ্ঠাতা রেডিড সর্দার ছিলেন বলিয়া সাধারণের ধারলা। এখনও এখানে রাজপ্রাসাদের যে ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা দেখিলেই নির্দ্মাতার শিরকুশলতার পরিচয় পাওয়া য়ায়। প্রায় ৪ শত বৎসর হইল চুর্ণের পাদমূলে আর একটা কেল্লা নির্দ্মিত হয়। উহার প্রাচীর ও পরিথাদি

নগরের চারিপার্শে বিস্তৃত রহিয়াছে। নরসিংহ-মন্দিরের শিলা-ফলকগুলি হইতে জানা যায় যে ১৪৭৭ খুষ্টান্দে সাগিগরম উহার মণ্ডপ নির্দ্মাণ করাইয়া দেন। এই মণ্ডপের দক্ষিণপূর্ব্ব ডাক-বাঙ্গালার নিকটে একগানি শিলালিপি আছে উহা বিজয়নগর-রাজ সদাশিবের (১৫৬১ খুঃ আঃ) রাজ্যকালে কুমার কোণ্ড-রাজদেবের দানপত্র।

পর্বতের উপরের কোনগুরামস্বামী ও রামলিক্স স্বামীর মন্দির
বছপ্রাচীন ও শিরনৈপুণাপূর্ব, উহাতে প্রাচীনত্বের নিদর্শন অনেক
কীর্ত্তি সংযোজিত রহিয়াছে। মন্দিরগাতে শিলালিপি আছে।
নগরের উত্তর-পশ্চিমে একটী হনুমান মূর্ত্তি। প্রবাদ গোলকোগুর কোন মুদলমান রাজা ঐ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। নগরে
মারও অনেকগুলি মন্দির আছে। পর্বতের স্থানে স্থানে আরও
কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, উহাদের প্রাচীনত্বে সন্দেহ
করিবার কোন কারণ নাই।

বিকুক্তি (স্ত্রী) > প্রশংসা। ২ অভিভূতি ও বিহুত্তি নামে হুইটী একাহভেদ। (স্বাশ্ব শ্রেণি)

বিনুদ্ ( স্ত্রী ) বিক্ষেপরপ কর্মবৈগুণ্য।

"বিশ্বা একস্থ বিন্নদন্তিতিক্ষতে" ( ঋক্ ২া১৭৩ )

'বিমুদঃ সর্বাণি তৎকর্ত্তকাণি বিক্ষেপণরূপাণি কশ্ববৈগুণ্যানি' ( সায়ণ )

বিনেতৃ (পুং) বি-নী-তৃচ্। > পরিচালক, উপদেষ্টা, শিক্ষক। ২ রাজা, শাসনকর্তা।

বিনেত্র (পুং) উপদেশক, শিক্ষক।

"সদ্বিনেত্রায় কৃষ্ণায়" ( হরিবংশ )

বিনেমিদশন (ত্রি) বিগত হইয়াছে নেমিরূপ দশন যার। অর-রহিত। বিজ্জ্বাকৃবরাংস্তত্র বিনেমিদশনানপি" ( ভারত দ্রোণপ° ৩৮।৩২)

বিনেয় ( তি ) বি-নী-ষং। ১ নেতব্য। ২ দণ্ডনীয়।

"জ্যোতির্জ্জানং তথোৎপাতমবদিম্বা তু যে নৃণাম্। শ্রাবয়স্ত্যর্থলোভেন বিনেয়াস্তে২পি যত্নতঃ ॥" (জ্যোতিস্তব্ন)

৩ শিষ্য, অন্তেবাসী।

বিনেয়কার্য্য (क्री) मधकार्या। (मिना° २७৯।১७)

বিনোক্তি (স্ত্রী) অলম্বার বিশেষ; যেথানে কোন একটী পদার্থ ব্যতিরেকে অন্ত আর একটী বস্তুর সোষ্ঠব বা অসোষ্ঠব হয় না অর্থাৎ যেথানে কোন একটী বস্তুর অভাবে প্রস্তুত বস্তুর বা বর্ণনীয় বিষয়ে হীনতা বা শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ পায়, তথায় বিনোক্তি অলম্বার হয়। এই অলম্বারে প্রায়ই বিনা শন্দের যোগে এবং কদাচিৎ বিনা শন্দার্থ যোগে অভাব স্থাতিত হইয়া থাকে। যেমন, "বিভা সকলের অভীষ্ট হইলেও যদি তাহাতে বিনয়ের সংস্রব না থাকে, ভবে ভাহা হীন অর্থাৎ নিন্দনীয় বিলয়া কথিত হয়।" সার "হে রাজেন্দ্র! আগনার এই সভা খলবিবর্জিত হওয়ায় অতীব শোভাসম্পন্ন হইয়াছে।" এই উভয়স্থলে ধথাক্রমে বিনান্ন বিনা বিভার নীচতা এবং খল বিনা সভার উচ্চতা বা শ্রেষ্ঠতা স্থাচিত হইতেছে। "পালিনী কখনও চন্দ্রকিরণ দেখে নাই, চন্দ্রও জন্মাবিধি কখন প্রফুল্ল কমলের মুখ দেখে নাই, অতএব উভয়েরই জন্ম নিরর্থক।" এখানে বিনা শব্দের অর্থযোগে বিনোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে; কেননা এস্থলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, চন্দ্রকিরণ দর্শন বিনা পালিনীর এবং প্রফুল্লকমলের মুখদর্শন বিনা চন্দ্রের [জন্মদারা উভয়ের] উৎপত্তির হেয়তা দেখান হইতেছে।

"বিনোক্তিঃ স্থাদ্বিনা কিঞ্চিং প্রস্তুতং হীনমুচ্যতে।

তচ্চেৎ কিঞ্চিনা রমাং বিনোক্তি: সাপি কথ্যতে ॥" ( চ° )

হীনত্বে—

"বিতা হুতাপি সাবতা বিনা বিনয়সম্পদম্।"

রম্যত্তে—

"বিনা খলৈবিভাত্যেষা রাজেক্স! ভবত: সভা।"

বিনার্থগম্যতায় —

"নিরর্থকং জন্মগতং নলিন্তা যয়া ন দৃষ্টং তুহিনাংগুবিষম্। উৎপত্তিরিন্দোরপি নিক্ষলৈব দৃষ্টা বিনিদ্রা নলিনী ন যেন॥"

विताम ( प्रः ) वि-सम-चक् । > कोज्हन।

"তত্ত্ত রক্ষাহেতো•চ বিনোদায়তনস্ত তাম্।"

(क्शामत्रि९ १८।१२८)

২ ক্রীড়া।

"তেজঃক্ষতং তব ন তস্ত স তে বিনোদঃ" (ভাগ° ৩।১৬।২৪)
৩ অপনয়ন। ৪ প্রমোদ। ৫ আলিঙ্গনবিশেষ। (কামশাস্ত্র)
৬ রাজগৃহবিশেষ। দৈর্ঘ্যে তিন ও প্রস্তে হুইহস্ত ৩০টী দ্বার ও
হুই কোঠযুক্ত গৃহকে বিনোদ কহে।

"দীর্ঘে ত্রয়ো রাজহস্তাঃ প্রসরে দৌ প্রতিষ্ঠিতৌ।

বিনোদএব দারাণি ত্রিংশৎ কোষ্ঠদমং ভবেৎ ॥'' (যুক্তিকল্পত°)

বিনোদগঞ্জ, গয়াজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্রহ্মথ৽ ৩৬/১০২)

विर्ताप्त (क्री) वि-च्रप्-न्राष्ट् । विर्ताप । क्रीष्ठा । व्यारमाप्त्रथरमाप । विर्तापित् ( वि ) क्रीष्ठामीन । क्रूड्टनी ।

বিন্দ (পু:) > জয়দেনের পুত্রভেদ। ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ।

(ত্রি) ৩ প্রাপক। ৪ দর্শক। ৫ পশ্চিমবঙ্গবাদী জাতিবিশেষ। বিন্দকি, যুক্তপ্রদেশের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর।

বিন্দমান (তি) > প্রাপণীয়। ২ গ্রাহ।

বিন্দাদত্ত, একজন,কবি।

বিন্দু (পুং) বিদি অবয়বে বাছলকাত্:। ১ জলকণা। পর্য্যার— পৃষৎ, পৃষত, বিপ্রুট, পৃষস্তি, বিপ্রুট,। ২ দন্তক্ষতবিশেষ। ৩ জন্বয়ের মধ্য। ৪ রূপকার্থপ্রকৃতি। ৫ অনুসার।

"শিবো বহিংসমায়ুক্তো বামাক্ষিবিন্দুভূষিতঃ।" ( সুর্য্যক্ষচ ) সারদাতিলকের মতে,—সচিদানন্দবিভব পরমেশ্বর ইইতে

শক্তি, তদনস্তর নাদ এবং নাদ হইতে বিন্দ্সমুভূত।
''সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্দিন্সমূভ্বং॥'

## কুজিকাতন্ত্ৰ-মতে,—

"আসীদ্বিন্ততো নাদো নাদাছক্তিঃ সমুদ্ভবা। নাদরপা মহেশানী চিক্রপা পরমা কলা। নাদাচৈতব সমুৎপন্নঃ অদ্ধবিন্তুর্ম হেশ্বরি। সাদ্ধিতিতয়বিন্ত্ত্যা ভুজঙ্গী কুলকুগুলী॥"

বিন্দুই প্রথমে একমাত্র ছিল, তৎপরে নাদ এবং নাদ হইতে
শক্তির উৎপত্তি। চিজ্রপা পরমা কলা যে মহেশ্বরী তিনিই
নাদরপা। নাদ হইতে অর্দ্ধবিন্দুর উৎপত্তি। সাড়ে তিন বিন্দু
হইতেই কুলকুগুলিনী ভুজঙ্গী হইয়াছেন।
আবার ক্রিয়াসারে লিখিত আছে—

''বিন্দুঃ শিবাত্মকণ্ডত্র বীজং শ ক্যাত্মকং স্মৃত্যু। তয়োর্যোগে ভবেন্নাদস্তাভ্যো জাতাস্ত্রিশক্তনঃ ॥"

বিন্দুই শিবাত্মক আর বীজই শক্ত্যাত্মক, উভয়ের যোগে নাদ এবং তাহাদিগের হইতে ত্রিশক্তি উৎপন্ন।

৬ পরিমাণভেদ।

- ( ত্রি ) বিদ জ্ঞানে উঃ মুমাগম\*চ (বিন্দুরিচ্ছুঃ। পা ৩।২।১৬৯) ৭ জ্ঞাতা। ৮ দাতা। ১ বেদিতব্য।
- ১০ ইউক্লিডের জ্যামিতি মতে ব্যাপ্তিহীন স্থিতির নাম বিন্দু।
  (a point is that which has no parts no magnitude
  —geometry)।

বিন্দু ঘৃত (ক্লী) উদররোগের ঔষধ। প্রস্তুতপ্রণালী,— মৃত /৪
চারিদের। আকন্দের আটা ১৬ তোলা, সীজের আটা ৪৮
তোলা, হরীতকী, কমলাগুড়ি, শ্রামালতা, সোঁদাল ফলের মজ্জা,
শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলরক্ষ, তেউড়ী, দস্তীমূল, চোরহুলি
(ভাঁটুই) ও চিতামূল প্রত্যেক ৮ তোলা লইয়া ঈষং চূর্ণ
করিয়া উক্ত মৃত এবং তাহাতে ১৬ সের জল দিয়া সমস্ত একত্র
পাক করিবে। জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ছাকিয়া একটা
ভাগ্রে রাখিবে। এই মৃতের যত বিন্দু সেবন করাইবে, ততবার
বিরেচন হইবে। ইহাতে সকল প্রকার উদরী ও অক্লান্ত রোগ
নপ্ত হয়।

মহাবিন্দু দ্বত,—প্রস্ততপ্রণালী,—দ্বত /২ হুই সের। দীজের আটা ১৬ তোলা, কমলাগুড়ি ৮ তোলা, দৈশ্বর ৪ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা, আমলকীর রস ৩২ তোলা, জল /৪ চারিসের।
মৃহ অগ্নিতে পাক করিয়া পূর্কোক্ত অবস্থায় নামাইয়া রাখিবে।
প্লাহা ও গুলারোগে ইহার ২ তোলা ব্যবহার্যা। ইহাতে অস্তান্ত
রোগেরও উপকার হয়।

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুভিশ্চিহ্নবিশেষৈশ্চিত্রক ইব। মৃগভেদ। বিন্দুজ ল (ক্লী) বিন্দুনাং জালম্। হস্তিশুভোপরি বিচিত্র বিন্দুসমূহ।

বিন্দুজালক (ক্লী) বিন্দুনাং জালকম্। গজের মুথমধ্যস্থ বিন্দু-সমূহ। পর্যায়—পদাক, পদা।

বিন্দু তন্ত্র (পুং) বিন্দু শ্চিহ্ণ তন্ত্রং যশু। অক্ষ। তুরঙ্গক।
'বিন্দু তন্ত্রঃ পুমান্ শারিফলকে চ তুরঙ্গকে।' মে।
বিন্দু তীর্থ, পুণ্যতীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ)

[ বিলুমাধব ও বিলুসর দেও। ]
বিন্দুধারী, উৎকলবাসী বৈঞ্চবসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা বিগ্রহসেবা, মচ্ছবদান এবং বাঙ্গালাবাসী অভাভ গোড়ীয় বৈঞ্চবদের
অন্তর্চেয় সকল ধর্মান্তর্চানই করিয়া থাকে। তিলকসেবার
বিভিন্নতা নিবন্ধনই ইহাদের বিলুধারী নাম হইয়াছে। ইহারা
ললাট-দেশে ক্রাযুগলের মধ্যস্থলের কিছু উপরে গোপীচন্দনের

একটী ক্ষুদ্র বিন্দু ধারণ করে।

বিন্দুধারীদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, থওৈত, কর্ম্মকার প্রভৃতি অনেক জাতিই স্থান পাইয়াছে। এই সম্প্রদায়ে শৃদ্রজাতীয়েরা ভেক লইয়া ডোরকৌপীন ধারণ করিতে পারে, তদনস্তর তাহারা তার্থনাতায় বহির্গত হইয়া নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থপর্যটন করিয়া আসে। যাহারা সাম্প্রদায়িক মত গ্রহণের পর এইরূপ তীর্থযাত্রায় প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই প্রক্বতরূপ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়া দেবতাপূজা ও মন্ত্রোপদেশদানে অধিকারী হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ-বিন্দ্ধারী দিগের ব্যবস্থা কিছু ভিন্ন। তাঁহারা উক্ত-রূপে তীর্থভ্রমণাদি তাদৃশ আবশুক মনে করেন না। তবে খত্তৈত প্রভৃতি শূদ্র-বিন্দ্ধারীরা সাধারণতঃ ঐক্রপ তীর্থ্যাত্রা করে এবং তাহারাই ব্রাহ্মণশূদ্রাদি জাতিকে মন্ত্র-দীক্ষা দেয়।

সাম্প্রদায়িক কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং সেই দাহস্থানে মৃত্তিকার একটা বেদী করিয়া তত্তপরি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকে। মৃত্যুদিবসে শবের নিকটে ইহারা অন্ন রন্ধন করিয়া রাখে এবং বেদী প্রস্তুত হইলে তাহার সমীপে একখানি পাখা ও একটা ছত্র রাখিয়া দেয়। নয় দিবস অশোচ পালন করিয়া দশদিনে ইহারা আত্রশ্রাদ্ধ করে এবং তত্তপলক্ষে স্বসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মচ্ছব দেয়। কোন প্রাচীন ও প্রবীণ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, ইহারা দাহান্তে মৃত্রের অন্থি লইয়া আপন বাস্তু বা উদ্বাস্ত ভূমিতে সুমাধি দেয়

এবং প্রতিদিন দিবাভাগে পুষ্পচন্দন দারা তাহার অর্চনা করে ও সন্ধ্যাকাল সম্পস্থিত হইলে তথায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়া থাকে। বিন্দুনাগ, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত শেরগড়রাজ্যের সামস্তর্ভেদ।

বিন্দুপত্র (পুং) বিন্দুঃ পত্রে যস্ত। ভূর্জ্জন্বক। বিন্দুপ্রতিষ্ঠানময় (ত্রি) অম্বারবিশিষ্ট। (তন্ত্র) বিন্দুমতি (ন্ত্রী) শশবিন্দু রাজার কন্তা।

বিন্দুমাধব, কাশীস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ। একসময়ে ভগৰান্ উপেন্দ্র চন্দ্রশেখরের অনুমতি লইয়া বারাণদীপুরীতে আগমন করেন এবং রাজা দিবোদাসকে কাশী হইতে বিদূরিত করিয়া পাদোদক তীর্থে কেশবম্বরূপ অবস্থান পূর্ব্বক পঞ্চনদতীর্থের মহিমা বিচার করিতেছিলেন। এমন সময়ে অগ্নিবিন্দুনামা এক ঋষি তাঁহাকে স্তবদারা সন্তুষ্ঠ করিলে ভগবান্ বরদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তথন श्वि विनातनेन, ८२ ७११वन ! जाशिन मर्खगाशी रहेरन अर्ख-জীবগণের, বিশেষতঃ মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিদিগের হিতের নিমিত্ত এই পঞ্চনদতীর্থে অবস্থান করুন এবং আমার নামে এখানে অবস্থিত থাকিয়া ভক্ত ও অভক্তজনের মুক্তিদাতা হউন। ঋষির বাক্যে প্রীত হইয়া শ্রীবিষ্ণু বলিলেন, তোমার নামের অর্দ্ধাংশ আমাতে সংযুক্ত করিয়া আমার বিন্দুমাধব নাম কাশীতে বিখ্যাত হইবে। সর্বাপাতকনাশন এই পঞ্চনদতীর্থ আজ হইতে তোমার নামকরণে "বিন্দুতীর্থ" নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই পঞ্চনদ-তীর্থে স্নান ও পিতৃতর্পণ করিয়া বিন্দুমাধব দর্শন করিলে মনুষ্য আরু কখনও গর্ভবাস-যন্ত্রণা ভোগ করে না। কার্ত্তিকমাসে স্র্যোদয়ের প্রাকালে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া যদি কোন ব্যক্তি বিন্দুতীর্থে স্নান করে, তাহার আর যমভয় থাকে না। এথানে চাতুর্গাশুত্রত, অভাবে কার্ত্তিকীত্রত অথবা কেবল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক বিশুদ্ধচিত্তে কার্ত্তিকমাস অতিবাহন করিলে, দীপদান করিলে বা বিষ্ণুষাত্রা করিলে মুক্তি দূরে থাকে না। উত্থানৈকাদশীতে বিন্দুতীর্থে স্নান, বিন্দুমাধবের অর্চ্চনা ও রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক পুরাণ-শ্রবণাদি করিলে জন্মভয় থাকে না।

(কাশীখণ্ড ৬০ অঃ)

বিন্দুরাজি (পুং) রাজিমান্সর্পবিশেষ।
বিন্দুরেথক (পুং) বিন্দ্বিশিষ্টা রেখা যত্র কন্। পক্ষিভেদ।
বিন্দুল (পুং) অগ্নিপ্রকৃতি কীটবিশেষ।
বিন্দুবাসর (পুং) বিন্দুপাতভ বাসরঃ। সন্তানোৎপত্তিকারক
শুক্রপাত দিন্।

বিন্দুসরস্ (ক্লী) বিন্দুনামকং সরঃ। পুরাণোক্ত সরোবরভেদ।
মংগ্রপুরাণ মতে—এই বিন্দুসরের উত্তরে কৈলাস, শিব ও
সক্ষোষ্থিগিরি, হরিতালময় গোরগিরি এবং হিরণ্যশৃঙ্গবিশিষ্ঠ

স্থমহান্ দিব্যোষধিময় গিরি। তাহারই পাদদেশে কাঞ্চনসনিত একটা মহান্ দিব্য সর আছে, ইহারই নাম বিন্দুসর। এখানেই রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে আনয়ন করিবার জন্ম বছবর্ষ বাস করিয়াছিলেন। এইস্থান হইতেই পূর্ব্যমুথে ত্রিপথগা গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছেন। সোমপাদ হইতে নিঃস্ত হইয়া এই নদী সপ্তধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইহারই তীরে ইক্রাদি স্থরগণ বছ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দেবী গঙ্গা অন্তর্মাক্র, দিব ও ভূলোকে আসিয়া দিবের অঙ্কে পতিত হইয়া যোগমায়ায় সংক্র হইয়াছেন। ক্ষোভণপ্রযুক্ত তাঁহারই যে সকল বিন্দু ভূতলে পতিত হইয়াছিল, সেই সকল বিন্দু হইতে সরোবরের উৎপত্তি হয়, এ কারণ এই সরোবরের নাম বিন্দুসরঃ।

''তন্তা যে বিন্দবঃ কেচিদ্ ক্ষ্মায়াঃ পতিতা ভূবিঃ।
কৃতস্ত তৈবিন্দ্সরস্ততো বিন্দ্সরঃ শ্বতম্॥'' (মৎস্ত ১২০ আঃ)
এই বিন্দ্সরই ঋথেদে সরপ্স এবং এক্ষণে সরীকৃশঙ্ক নামে
প্রথিত। হিমপ্রলয়ের পর এথানেই প্রথম আর্য্য উপনিবেশ
হইয়াছিল। [ আর্য্যশক্ষ দুষ্টব্য । ]

বিন্দুসর বা বিন্দুহ্দ, উড়িষ্যার স্থপ্রসিদ্ধ ভূবনেশ্বর ক্ষেত্রম্ধ্যন্থ একটী প্রাচীন বিশাল সরোবর। উৎকলখণ্ড, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয়, একাম্রপুরাণ ও একামচন্দ্রিকায় এই বিন্দৃতীর্থের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

একামপুরাণে লিখিত আছে, পূর্ব্বকালে সাগরতীরে অগ্নি-मानी आर्थना कतियाहित्नन, तनवत्नव आमात्र उटि वान कक्न। তদমুসারে স্বর্ণকূট নামক গিরিপুষ্ঠে ক্রোশ মাত্র বিস্তৃত একাম নামক তরুমূলে শিব আসিয়া বাস করিলেন। সেই লিঙ্গের উত্তরে ৩০ ধেন্স দূরে শঙ্কর স্বয়ং বীর্য্যপ্রভাবে শৈল হইতে পাষাণ খঁ,ড়িয়া ফেলেন। তাঁহার আজ্ঞায় সেই স্থানে অতি গভীর বিপুলসলিল এক ব্লদ উৎপন্ন হইল। মহাদেব পাতাল হইতে দেই জল উথিত হইতে দেখিয়া সপ্ত সাগর, গঙ্গাদি নদী, মানস ও অচ্ছোদপ্রমুখ সরোবর অর্থাৎ পৃথিবীতে যত কিছু নদ নদী তীর্থ আছে, তাহার জল লইয়া তিনি সেই জলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সকল তীর্থের বিন্দু এখানে ক্ষরিত হইতে লাগিল। ত্রিপথগা গঙ্গাও মহাদেবের কমগুলু হইতে নিয়ত শত মুথে ক্ষরিত হইতেছেন। স্বয়ং ভগবান এই বাপী নির্মাণ করায় ইহা শঙ্করবাপী নামে এবং বিশ্বের যাবতীয় তীর্থের বিন্দু আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে বলিয়া বিন্দুসর নামে খ্যাত হইয়াছে। যথা--- "লোকে শঙ্করবাপীতি ততঃ খ্যাতিং গমিষাতি।

বিল্যু স্রবতি বিশ্বস্য নামা বিল্সরঃ স্বৃত্য্ ॥"

একাম ক্ষেত্রে বা ভ্বনেশ্বরে গিয়া তীর্থ্যাত্রীকে অত্যে এই
বিল্যুক্ত্রে সান করিতে হয়। সানমন্ত্র—

"আদৌ বিন্দুইদে স্নাথা দৃষ্ট্ব। শ্রীপুরুষোত্তমম্।
চক্রচূড়ং সমালোক্য চক্রচূড়ো ভবেররঃ ॥"(একাদ্রপু° ২০ অঃ)
[ একাদ্রকানন ও ভ্বনেশ্বর শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য ]

বিন্দুসার, বৌদ্ধ নরপতিভেদ। [বিদ্ধিসার দেখ।]
বিন্দু বন (হিন্দী) বৃন্দাবন। [বৃন্দাবন দেখ।]
বিন্ধু, জ্ঞানে। ঋক্ ১।৭।৭ মন্ত্রে বিন্ধু, বিধু বা বাধু ধাতুর অন্তরপ কর্মাকরণ উহাকে বিন্দু, বিধু বা বাধু ধাতুর অন্তরপ অর্থজ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করেন। (নিরুক্ত ৬।১৮)
বিন্ধু (পুং) বিদ্ধাশন্দের প্রামাদিক পাঠ। (মার্ক পু• ৫৭।৫২)
বিন্ধু কুলক (পুং) জাতিবিশেষ। বিদ্ধাচুলিক পাঠান্তর।
বিশ্ধপত্র [ত্রী] (স্ত্রী) বিশ্বশ্লাটু, চলিত বেলগুঁট।
বিশ্ধস (পুং) চক্র। (ত্রিকান)
বিশ্ধয় (পুং) বিধ্বং, পুষোদরাদিস্বাৎ মুন্। ১ পর্বতবিশেষ,

বিদ্যাপর্বত।

এই পর্বত দক্ষিণদিকে অবস্থিত, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে
বিদ্যাপর্বত এই হুইয়ের মধ্যস্থলে,বিনশনের অর্থাৎ সরস্বতী নদীবিজ্ঞিত কুরুক্ষেত্রের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে যে দেশ, তাহার

নাম মধ্যদেশ।

''উত্তরস্থাং দিশি হিমবান্ পর্কতো দক্ষিণস্থ্যাং বিদ্ধাঃ।''
( মন্ত্র ২।২> টীকায় মেধাতিথি )

প্রাচীন শ্রুতি এইরূপ যে, বিদ্ধা পর্বতের পশ্চিম দিগ্বাসীর। মংস্তভোজন করিলে পতিত হইয়া থাকে।

"বিদ্যান্ত পশ্চিমে ভাগে মৎস্থভুক্ পতিতো ভবেৎ।" ( ইতি প্রাচীনাঃ )

২ ব্যাধ, কিরাত।

বিদ্ধ্যকন্দর (ক্লী) বিদ্ধান্ত কন্দরং। ১ বিদ্ধাপর্বতের কন্দর, গুহা। বিদ্ধ্যকবাস (পুং) বৌদ্ধভেদ।

বিশ্ব্যকৃট (পুং) বিশ্বে কৃটং মারা কৈতবং বা যন্ত। ব্যাজেন তন্তাবনতীকরণাদন্ত তথাজং। ১ অগন্তা মুনি। (ত্রিকা৽)

অগস্তা ছলনা করিয়া বিন্ধোর দর্প থর্ক করিয়াছিলেন, এইজন্ম তাঁহার নাম বিদ্ধাকৃট হইয়াছিল। ২ বিদ্ধাপর্বত।

বিদ্ধ্যান্ত বিশ্বাধি বিশ্বাধ

পুরাণে বিদ্যাপর্বতসম্বন্ধে নানা কথা লিখিত আছে। দেবগণ পুরাকালে এই শৈলশিখরে বিহার করিতেন। তাঁহাদের সেই বিচরণভূমি বিশেষ অনুধাবন সহকারে পাঠ করিলে বোধ হয় বে, তৎকালে তাপ্তী ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী সাতপুরার স্থর্ম্য ও

স্তৃত্য শৈলভূমিই বিদ্যাপর্বত নামে বিদিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে কেবল নর্ম্মদার উত্তরন্থিত নামা শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত পর্বত-মালাই বিদ্যাশৈল নামে পরিচিত হইয়াছে।

দেবীভাগবত পাঠে জানা যায় যে,এই বিদ্যাচল সমস্ত পর্বতের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় । ইহার পৃষ্ঠদেশে বৃহৎ বৃহৎ পাদপরাজি
বিরাজিত থাকায় ইহা ঘোর বনসমূহে পরিণত হইয়াছে।
মধ্যে মধ্যে লতা গুল্মনিচয় পুস্পভারে পূর্ণ-পুলকান্ধ দৃশুমান হওয়ায়
উহার সেই সেই স্থান উপবনসদৃশ মনোরম দেখা যায়। ঐ বনভাগে মৃগ, বরাহ, মহিষ, বানর, শশক, শৃগাল, ব্যাত্ম, ভল্লুক
প্রভৃতি বনচারী জন্ত্বগণ হুইমনে বিচরণ করিয়া থাকে এবং দেব,
দানব, গদ্ধর্ম, ও কিল্লরগণ ইহার নদ ও নদীতে অবগাহনপূর্বক
জলক্রীড়া করিতেন।

একদিন দেবর্ষি নারদ বিদ্যাসকাশে আসিয়া বলিলেন, হে অতুলপ্রভাব বিদ্যা! স্থমের গিরির সমৃদ্ধিসন্দর্শনে আমি বিমুগ্ধ ইইয়াছি। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ এখানে নানা ভোগস্থথে দিনযাপন করেন। অধিক কি বলিব স্বয়ং ভগবান্ বিখাত্মা গগনবিহারী মরীচিমালী সমস্তগ্রহ ও নক্ষত্রগণসহ এই পর্বতকে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই কারণে সেবড় গার্বিত হইয়াই আপনাকে শ্রেষ্ঠ ও বলিষ্ঠ বলিয়া ম্পর্দ্ধা করে।

দেবর্ধির মুখে স্বজাতি স্থমেকর এরপ উন্নতি শ্রবণ করিয়া বিদ্ধা ঈর্ধাপরবশ হইলেন এবং স্বীয় কুটিল বুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া স্থর্যের গতিরোধপূর্ব্ধক স্থমেকর গর্ব্ধ থব্ধ করিতে চেষ্টা পাইলেন। তিনি স্বীয় ভূজরূপ স্থদীর্ঘ শৃঙ্গসমূহ সমূলত করিয়া আকাশমার্গ অবরোধপূর্ব্ধক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। স্থ্যদেব আর তাঁহাকে লজ্মন করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না।

এইরপে বিদ্যাকর্তৃক স্থামার্গ রুদ্ধ হইলে দিব্যপুরে নানা গোলযোগ ঘটিতে লাগিল। চিত্রগুপ্ত আর কালনির্ণয় করিতে পারিলেন না। দৈব ও পিতৃকার্য্য াকবারে বিলুপ্ত হইল—
এককথার পৃথিবী হোমাদি এবং শ্রাদ্ধতপণাদি-বর্জ্জিত হইরা পড়িল। পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের অধিবাদীরা দর্বদা নিশাকাল অমুভব করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিল; পক্ষান্তরে পূর্ব্ব ও উত্তরদিক্স্থিত লোকেরা প্রচণ্ড মার্ভণ্ডতাপে তাপিত হইয়া অশেষবিধ ক্লেশ অমুভব করিতে লাগিল। কেহ দয়, কেহ মৃত, কেহ বা অর্দ্ধমৃত হইয়া রহিল। ত্রিভূবনের হাহাকার দর্শনে কাতর হইয়া ইন্ত্রাদি দেবগণ উদ্বেগপূর্ণ মানসে এই উপদ্রবশাস্তির উপায় চিস্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া কৈলাসে দেবদেবের

শরণাপন হইলেন এবং বিদ্ধোর উন্নতি স্তস্তন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ অমুরোধ করিলেন। তথন মহাদেব বলিলেন, বিদ্ধোর উন্নতি থর্জ করিতে আমাদের কাহারও সাধ্য নাই, চল সকলে মিলিয়া আমরা বৈকুণ্ঠনাথের শরণ লই।

দেবগণ বৈকুঠে আদিয়া বিষ্ণুর স্তব করিলে পর, তিনি তুই হইয়া জানাইলেন, বিশ্বসংসারনির্মাতা দেবী ভগবতীর সেবক অতৃল প্রভাব অগস্ত্য মুনি এক্ষণে বারাণদীতে অবস্থান করিতে-ছেন। তিনি ব্যতীত কেহই বিন্ধোর উন্নতির প্রতিরোধক হুইতে পারিবে না। তথন দেবগণ বারাণসীতে আসিয়া অগস্তা আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার রূপাভিক্ষা করিলেন। তখন লোপামুদ্রাপতি অযোনিসম্ভবা সেই মহামুনি কালভৈরবকে প্রণিপাতপূর্বক বারাণদী পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে **চলিলেন।** निरमयमार्था जिनि विका ममीर्थ उपश्चि इटेलन। বিদ্ধা মুনিবর অগস্তাকে সম্মুখে দেখিয়া যেন পৃথিবীর কাণে কাণে কিছু বলিবার উদ্দেশেই দণ্ডবৎ হইয়া অগস্তাকে প্রণাম করিলেন। মহাগিরি বিদ্ধাকে এইরূপে প্রণত দেখিয়া অগস্তা আনন্দ সহকারে বলিলেন, "বৎস। তোমার এই গুরারোহ প্রস্তর আরোহণ করিতে আমি নিতাস্তই অক্ষম হইয়াছি, আমি যতদিন না ফিরিয়া আসি, ততদিন তুমি এই ভাবেই অবস্থান कद्र।" मूनिवत এই विनिष्ठा मिक्किनिएक श्रष्टांन कतिरानन। তিনি প্রীশৈল দর্শন করিয়া মলয়াচলে গমনপূর্ব্বক তথার আশ্রম স্থাপন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তদবধি বিদ্ধা আর মস্তক উত্তোলন করে নাই।

এদিকে মন্ত্ৰপূজিত দেবী ভগবতীও বিদ্যাচলে আসিয়া অবস্থিত হইলেন। তদৰ্ধি তিনি বিদ্যাবাসিনী নামে ত্ৰিলোকে পূজিতা হইতেছেন। (দেবীভাগবত ১০০-৭অঃ)।

বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, কালে এই পর্বত উচ্চ হইরা ক্রমে পূর্যামণ্ডলের গতিরোধ করে। তাহাতে পূর্যাদেব ব্যাকুল হইরা অগস্ত্য ঋষির হোমাবদান কালে তথায় উপস্থিত হন এবং ঋষিকে বলেন, হে কুম্ভতব! বিদ্যাগিরির প্রভাবে আমার স্বর্গ যাতায়াতের পথ একেবারে ক্লন হইরাছে, অতএব যাহাতে আমি নিরাপদে স্বর্গাদিতে ভ্রমণ করিতে পারি, এরূপ উপায় করুন। দিবাকরের এই বিনীত বাক্যে মহর্ষি বলিলেন, আমি অতই বিদ্যাগিরিকে নিয়শুল করিব।

এই বলিয়া মহর্ষি দণ্ডকারণ্য হইতে বিদ্যাচলে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন, দেখ বিদ্যা! আমি তীর্থযাত্রা করিয়াছি, তোমার অত্যচ্চতা প্রযুক্ত দক্ষিণদিকে যাইতে পারিতেছিনা, অতএব তুমি অগ্নই নীচতর হও। ঋষির এই অনুজ্ঞায় বিদ্যা-গিরি নিমশৃল হইলে অগন্তা পর্বত পার হইয়া দক্ষিণদিকে গিয়া পুনর্কার ধরাধরকে বলিলেন, শুন বিদ্ধা! যাবৎ আমি তীর্থ-পর্যাটন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি এইরূপ নিম্নভাবে অবস্থান করিবে। যদি ইহার ব্যত্যয় কর, তবে আমার নিকট অভিশপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া ঋষি তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দক্ষিণ দেশের অন্তরীক্ষ প্রদেশে আশ্রমনির্ম্মাণান্তে তথায় স্বীয় সহধর্মিনী লোপাম্জাসহ বাস করিতে লাগিলেন। তথন বিদ্ধা মুনির প্রত্যাগমন আশা পরিত্যাগ করিল এবং তদীয় শাপভয়ে ভীত হইয়া তজ্ঞপ অবনতভাবেই রহিল।

দানবদলনার্থ এই বিদ্যাগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে তুর্গাদেবীও অবস্থিতা হইলেন। অপ্সরোগণের সহিত দেব, সিদ্ধ, ভূত, নাগ ও বিভাধর প্রভৃতি সকলে একত্র স্তবাদিদারা তাঁহাকে অহর্নিশি সম্ভুষ্ট করিলেন এবং তাঁহারা নিজেরাও তঃখশোকবিবর্জ্জিত হইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। (বামনপ্র°১৮ অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—মহর্ষি নারদ নর্মদাসলিলে অবগাহনান্তে ওঁকারেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়া বিদ্যাসকাশে উপনীত হইলেন। বিশ্বা অষ্টোপকরণনির্দ্মিত অর্ঘ্য দ্বারা যণাবিধি পূজাপূর্বক স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বিদ্ধাকে বলিলেন, বিদ্ধা ! এই পর্ব্বতগণের মধ্যে এক শৈলশ্রেষ্ঠ স্থমেরুই তোমাকে অবমাননা করে। ইহাই আক্রেপের বিষয়। অন্তান্ত কথার পর এই কথা বলিয়া নারদ প্রস্থান করিলে বিদ্ধা স্থমেরুর প্রতি অস্থ্যাপরবশ হইয়া যাহাতে দিবাকর গ্রহনক্ষত্রগণসহ স্থমেরু পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করিতে না পারেন, তাহার প্রতিবিধান জন্ম স্বীয় দেহ বর্দ্ধিত করিয়া সুর্য্যের গমনাগমন পথ অবরোধ করিলেন। ইহাতে স্বর্গমর্ক্তার যাবতীয় লোক যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেবগণ জগতের শান্তির জ্বন্য ব্রহ্মার নিকট এবিষয়ের প্রস্তাব করিলে তিনি বলিলেন যে, অগস্তা ঋষি ব্যতিরেকে অন্ত কাহারও দারা ইহার প্রতিকারের প্রত্যাশা °নাই; অতএব তোমরা অবিলম্বে বিশ্বে-শ্বরের অবিমুক্তক্ষেত্রে গিয়া সেই মিত্রাবরুণতনয় মহাতপস্বী অগস্ত্যের নিকট এতদ্বিষয় বিজ্ঞাপন কর।

ব্রহ্মার পরামর্শে ইক্সপ্রমুথ দেবগণ বারাণসীধামে আসিয়া অগস্তাসন্নিধানে বিন্ধাণিরিক্ত আকস্মিক উৎপাতের বৃত্তান্ত জানিয়াই তন্নিবারণ জন্ম সামুনরে অমুরোধ করিলেন। অগস্তাও অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধান জন্ম বিন্ধানলাভিমুথে গমন করিলেন। বিন্ধাণিরি অনলসদৃশ মুনিকে দেথিয়া অতি সম্ভত্তভাবে স্বীয় শরীর অবনত করিয়া বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, প্রভা। আপনি শ্রসন্ন হইয়া যাহা আজ্ঞা করিবেন, কিস্কর তৎসম্পাদনে প্রস্তত। ইহা শুনিয়া অগস্তা বলিলেন, বিন্ধাণিরে। বাস্তবিক তুমিই সাধু! তুমি আমার পুনরাগমন কাল পর্যান্ত

এইরূপ থর্বভাবে অবস্থান কর। এই বলিয়া মুনি স্বীয় পত্নী লোপামুদ্রার সহিত দক্ষিণদিকে আসিয়া পবিত্র গোদাবরীতটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সকল পৌরাণিক বিবরণ হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই বিদ্যাগিরি একসময়ে অতি উচ্চচূড় ছিল। দেই তুক্সশিখরে সাধারণে গমন করিতে পারিত না। তাই তাহা দেব, যক্ষ ও কিন্নরাদির বাসভূমি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল। অকস্মাৎ ঈর্ষায় বিন্ধ্যের হৃদয় আলোড়িত হইল। তিনি স্বীয় কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া স্থাদেবের গতিরোধ করিলেন অর্থাৎ সুমেরু-শিখর পর্যান্ত অবসর দিলেন না। সহসা অন্ধকারে জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। বিদ্যাণৈলের পুরাণবর্ণিত এই আকল্মিক বৃদ্ধি এবং স্থাগতি রোধপূর্কক অন্ধকার বিস্তার অমুশীলন করিলে মনে হয় যে, একসময়ে বিদ্ধপর্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া অগ্নিগলিত দ্রুবপদার্থসমূহ এবং ধূমরাশি উদ্গীরিত হইয়া बन पाळ्न करिया किन्याहिन। श्रुतारनत डेक वर्गना य আপ্নেরগিরির অগুৎপাতের পরিচায়ক এবং রূপকভাবে তাহাই ৰে পুরাণে বর্ণিত, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিভিন্নপুরাণে অগস্ত্যের বিভিন্নদিকে গমন স্থাচত হইস্বাছে। অগস্ত্যের দাক্ষি-ণাত্য গমন এবং অন্তরীক্ষে গোদাবরীতটে বা মলয়াচলে আশ্রম স্থাপন হুইতে তৎকালের বিশ্বাপাদবাদী আর্য্যগণের দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত বলিয়া স্থচিত করা ষায়। আধুনিক ভূতত্ত্ববিদ্গণও একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিদ্ধানৈলের প্রস্তরত্তর এবং শাথাপ্রশাথাগুলি বিশেষরূপে পর্যাবেক্ষণ ক্রিলে উহাদিগকে আগ্নেয়গিরির প্রাবজাত বলিয়াই क्छान इम्।

প্রাচীনকালে এই শৈলদেশ নানা নদনদীপরিশোভিত ছিল এবং অনেক আর্য্য ও অনার্য্য জাতি এথানে বাস করিত। পুরাণে বিদ্ধাপাদ হইতে শিপ্রা, পয়োক্ষী, নির্বিদ্ধা, তাপী প্রভৃতি কএকটী নদীর উৎপত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়:—

শিপ্রা পয়োফী নির্দিক্ষা তাপী সনিষধাবতীঃ।
 বেগা বৈতরণী চৈব সিনীবালী কুমুদ্বতী॥
 করতোয়া মহাগোরী হুর্গা চাস্তঃশিরা তথা।
 বিন্ধাপাদপ্রস্থতাস্তা নতঃ পুণাজলাঃ শুভাঃ॥

ালেল ক্রিল্টার প্রান্থ (মার্কটেণ্ডরপু<sup>©</sup> ৫৭।২৪-২৫)

এই নদীগুলি পুণাসলিলা এবং পৰিত্ৰ তীৰ্থক্সপে হিন্দুর নিকট পুজনীয়। তথায় আৰ্ফা নিবাস না থাকিলে কথনই ঐ সকল নদীর পৰিত্ৰতা কীৰ্ত্তিভ হইত না।

এই পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এবং নর্ম্মদাতট পর্য্যক্ত দক্ষিণপাদমূলে। কতকগুলি প্রাচীন অসভা জাতির বাস ছিল। এখনও তথায় ভীল প্রভৃতি অনেক আদিম জাতির বাস আছে। মার্কণ্ডেম-পুরাণে লিখিত আছে:—

শনাসিক্যাবাশ্চ যে চান্তে যে চৈবোত্তরনর্ম্মনাঃ।
ভীলকচ্ছাঃ সমাহেয়াঃ সহ সারস্বতৈরপি॥
কাশ্মীরাশ্চ জ্বরাষ্ট্রাশ্চ আবস্ত্যাশ্চার্ক্ দৈঃ সহ।
ইত্যেতে হুপরাস্তাংশ্চ শৃণু বিদ্ধানিবাসিনঃ॥
সরজাশ্চ কর্ম্মাশ্চ কেরলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
উত্তমর্ণা দশার্ণাশ্চ ভোজ্যাঃ কিন্ধিন্ধানৈঃ সহ॥
তোশলাঃ কোশলাশ্চেব ত্রৈপুরা বৈদিশস্তথা।
তুমুরাস্তম্মলাশ্চিব পটবো নৈষ্ট্রেং সহ॥
অরজাতৃষ্টিকারাশ্চ বীতিহোত্রা হ্বস্তমঃ।
এতে জনপদাঃ সর্ব্বে বিদ্ধাপৃষ্ঠনিবাসিনঃ॥"

( मार्करखग्रश्र ११। १०-६१ )

বামনপুরাণেও এই স্থানগুলি বিদ্যাপর্বতের নিম্নভাগে অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত আছে। তবে উক্ত গ্রন্থে হু একটী স্থান-নামের বৈপরীত্য দেখা যায়। (বামনপু<sup>6</sup> ১৩ অ<sup>6</sup>)

পুরাণে ও স্বৃত্যাদিতে এই পর্ব্বত মধ্যদেশের ও দক্ষিণাত্যের।
সীমানির্দ্দেশক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। স্বতরাং ইহা দারা উত্তর
ভারতের আর্য্য-ঔপনিবেশিকগণের সহিত দাক্ষিণাত্যের অনার্য্যজাতির পার্থকা রেখা বিনিবেশিত হইয়াছে।

"হিমবদ্বিদ্ধয়োর্শধ্যং যৎ প্রাপ্তিনশনাদপি। প্রত্যগেব প্রয়াগাক্ত মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ আসমুদ্রান্ত্র বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রান্ত্র পশ্চিমাৎ। তয়োরেবাস্তরং গির্থ্যোরার্ঘ্যাবর্ত্তং বিহুর্ব্যুধাঃ॥"

(মনুসংহিতা ২।২১-২২)

মিঃ ওল্ডহাম ও মিঃ মেড্লিকট বিশ্বাপর্বতে ভূতত্ব পর্যাদ্রালানা করিয়া লিথিয়াছেন যে, এই পর্বতমালা লাক্ষিণাত্যের উত্তরসীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। উহা যেন একটা ত্রিকোণের মূলদেশ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা উহার পার্যদয়—ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূল বহিয়া কুমারিকা অন্তরীপের নিকট পরস্পরে মিলিত হইয়াছে,—নীলগিরি শৈলাশিখরই যেন সেই ত্রিভূজের চূড়া। গুজরাত ও মালবের মধ্যদিয়া এই পর্বত ধীরপদে মধ্যভারত অতিক্রম করিয়া রাজমহলের গাঙ্গেয় উপত্যকাদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহা অক্ষা ২২°২৫ হইতে ২৪°৩০ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩°৩৪ হইতে ৮০°৪৫ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সাধারণ উচ্চতা ১৫০০ ইইতে ৪৫০০ ক্টিটের মধ্যে, তবে কোথাও কোথাও ৫০০০ ক্টিটের অধিক উচ্চ চূড়া আছে।

পশ্চিমে গুজরাত হইতে পূর্বে গঙ্গার অববাহিকাদেশ পর্য্যস্ত

২২° হইতে ২৫° দম-অক্ষাস্তরের মধ্যে বিদ্যাপর্কত বিরাজিত আছে। ইহা এক্ষণে নর্মাদার উত্তর উপত্যকার সীমারূপে বিভ্যমান। এই পর্কতের অধিত্যকা দেশ সাধারণতঃ ১৫০০ হইতে ২০০০ কিট উচ্চ। তবে স্থানে স্থানে এক একটা শৃঙ্গ উন্নতমস্তকে মণ্ডান্নমান থাকিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একতাভঙ্গ করিয়াছে। অক্ষা°২২°৩৪ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪১ পৃঃ মধ্যে চম্পানের নামক শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট উচ্চ; জামঘাট ২৩০০ ফিট; ভোপালের শৈলশিথর ২৫০০ ফিট, ছিন্দরাড়া ২১০০, পাঁচমারী ৫০০০ (१) দোকগুড় ৪৮০০, পট্টশঙ্কা ও চূড়াদেও বা চৌড়া-ছ ৫০০০, অমক্রকণ্টক অধিত্যকা ৩৪৬০, লাঞ্ছিশৈলের লীলানামক শিথর ২৬০০ ফিট (অক্ষা° ২১°৫৫ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°২৫ পৃঃ)। উক্ত পর্কতের অক্ষা° ২১°৪০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩৫ অংশে ২৪০০ ফিট উচ্চ আরও একটা শৃঙ্গ আছে।

পশ্চিমভারতের অধিত্যকা প্রদেশস্থিত মালব, ভোপাল প্রভৃতি রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় প্রাচীরস্বরূপে এই পর্বতমালা দণ্ডাদ্মান এবং উহাই উহার পশ্চাদ্যাগ বলিয়া গণ্য। সাগর ও নর্ম্মলা প্রদেশস্থ উহার উচ্চ চূড়াগুলি পর্বতের মুখভাগ বলিয়া কথিত। উহার উত্তরভাগ অপেক্ষা পশ্চিমভাগ কএক শত ফিট উচ্চ। বিদ্যাপর্বতের পশ্চিমদীমা হইতে উত্তরদিকে একটী পর্বতশ্রেণী বক্রভাবে রাজপুতনার মধ্য দিয়া দিলী পর্যান্ত গিয়াছে। উহার নাম অরবলীপর্বত, উহা পশ্চিম-ভারতের মরুদেশ হইতে মধ্যভারতকে পৃথক্ রাথিয়াছে।

অধুনা আমরা বিদ্যাপর্কতিকে নানা শাখা-প্রশাধায় বিভক্ত দেখিতে পাই। ঐ শাখাগুলি স্থানীয় এক একটা বিশেষ নামে খ্যাত আছে। পৌরাণিকযুগে বিদ্যাপর্কতের দক্ষিণস্থ সাতপুরা শৈলমালাও বিদ্যা নামে পারিচিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবলমাত্র নর্মাদার উত্তরবত্তী বিস্তৃত শৈলশ্রেণীই বিদ্যা নামে পরিজ্ঞাত।

বিদ্যাপর্কতের পূর্কাংশ একটা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা প্রদেশ। উহার উত্তরে ও দক্ষিণে অসংখ্য শাখা প্রশাখা। দক্ষিণের ঐ শাখাসমূহের মধ্যে উড়িয়ার বিভিন্ন উপত্যকা বিরাজিত। উত্তরে ছোটনাগপুরের অধিত্যকা ভূমি, উহা ৩০০০ ফিট উচ্চ। পশ্চিমে সরগুজার নিকটে উহা আরও উচ্চতর হইয়াছে। হাজারিবাণের উচ্চতা ১৮০০ ফিট, কিন্তু পূর্কাঞ্চলে পরেশনাথ পর্কতের উচ্চতা ৪৫০০ ফিট। এই পর্কতশ্রেণীর সর্ক পূর্কাসীমা মুজের, ভাগলপুর ও রাজমহলের নিকট গন্ধার তীর পর্যান্ত বিদ্যাপর্কতের যে অংশ মীর্জাপুর জেলায় পড়িয়াছে, তাহা বিদ্যাচল নামে প্রাস্থিম। উহা হিন্দুর নিকট একটী প্রিত্র তীর্থ বালয়া গণ্য। [বিদ্যাদিনী ও বিদ্যাচল দেখ।]

এই পর্বতের শাখা প্রশাখার বিভক্ত বিভিন্ন উপত্যকাঞাল

বিভিন্ন দেশবাদীর আশ্রয়ভূমি হওয়ায় এগুলি রাজকীয় ও
জাতিগত বিভাগের সীমান্ধপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই কারণে
সমগ্র বিদ্যাপর্বতের বিবরণ একত্র সঙ্কলনের স্থবিধা হয় নাই।
উহার যে অংশ যে জেলার অন্তর্ভূক্ত অথবা যে জাতির বাসভূমি
পর্বতের প্রাকৃতিক বিবরণও সেই সেই জাতি বা জেলার সহিত
পৃথগ্ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যাদিতে আমরা
সেই কারণে বিদ্যাপর্বতের অংশবিশেষের মাহাম্ম কীর্ত্তিত
দেখিতে পাই। মোগলসামাজ্যের অধিকারকালে শাসনসংক্রান্ত
রাজকীয় কার্যাদির স্থবিধাব্যপদেশে এবং দাক্ষিণাত্য আক্রমণ
বিষয়ে স্থবিধা হওয়ায় এই পর্বতের স্থানবিশেষের পরিচয়
ইতিহাসে বা রাজকীয় বিবরণীতে স্থানলাত করিয়াছে।

ভূতর বিষয়ে, নর্মানাতীরবন্ত্রী বিদ্যাপর্কতের পাদভূমি প্রত্নতন্ত্রবিদের যেরূপ আদরের সামগ্রী ও চিতাকর্ষণকারী, ভারতের অপর কোথাও আর সেরূপ স্থান নাই। এস্থানে বিদ্যাপর্কতে বালুপ্রস্তরের যে স্থাভীর স্তর এবং মিশ্র-ভূস্তর (associated beds) অতি আশ্চর্যা ও বিখ্যাত। প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এবং জলবায়ুর প্রভাবে ইহার দক্ষিণভাগের প্রস্তরম্ভলি অপূর্ক বৈশুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। নর্মানা উপত্যকার মূলদেশ বহিয়া ক্রমশঃ পূর্বাভিমুখে ধাবমান শোণনদের উপত্যকা এবং বেহার ও গোরখনপুর পর্কতমালায় প্ররূপ প্রস্তর দেখা যায়।

ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিদ্যাপর্বতের প্রস্তর-স্তরাদির পর্যায়িক গঠন পর্য্যালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, পূর্ব্বপশ্চিমে সাসেরাম হইতে নিমাচ পর্যান্ত প্রায় ৬০০ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে আগ্রা হইতে হোসঙ্গাবাদ পর্যান্ত প্রায় ৩০০ মাইল পরিব্যাপ্ত স্থানে প্রস্তর-স্তরনিচয়ের যে একটা পার্বত্যগর্ভ (rock-basin) পরিলক্ষিত হয়, ভূপঞ্জরের সেই স্তরসমষ্টিকে সাধারণত: Vindhyan Formation বলা হইয়া থাকে। এই বিস্তীর্ণ পার্ববত্য ভূপঞ্জরের চতু-শার্ষে সাধারণতঃ যে বেলেপাথরের (Sandstone) স্তর পাওয়া যায়, তাহার সহিত নিসিক বা টাঞ্জিসন প্রস্তরের (Transition or gneissic rocks) কোনও নৌসাদৃত্য নাই; কিন্তু ইহার পূর্বভাগে অবস্থিত বুন্দেলখণ্ড ও শোণনদের উপত্যকাদেশে উহার সমানস্তরে যে সকল প্রস্তরক্তর আছে, তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণে গঠিত হইয়াছে। ঐ প্রস্তরন্তরের আরও নিমে যে দকল স্তর ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাদের গঠনপ্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই সকল দেখিয়া বৈজ্ঞানিক-তত্ত্বের আলোচনার স্থবিধা হইবে ভাবিয়া, ভূতত্ত্ববিদ্গণ বিদ্ধা-পর্বতের সমর্গ্র তরগুলিকে 'উচ্চ ও নিম্ন' সংজ্ঞায় (Lower and Upper Viadhyan) অভিহিত করিয়াছেন। কার্ণন

পালনাড়, ভীমার অববাহিকাপ্রদেশ, মহানদী ও গোদাবরী-বিভাগ, শোণপ্রবাহিত পার্ম্বত্যভূমি এবং বৃদ্দেলথগুবিভাগে নিমতর বিদ্ধা শ্রেণীর পর্ববত্তরই অধিক। আবার শোণ-নর্ম্মদা-সীমায়, বৃদ্দেলথণ্ডের সীমাস্তে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী পার্ম্বত্যভূমে ও আরাবলী-সীমায় উর্ন্ধতন-বিদ্ধা প্রস্তরস্তর যথেষ্ঠ পরিমাণে বিভামান দেখা যায়।

এই উপর-বিদ্ধ্য-পর্বতস্তরে হীরক পাওয়া যায়। হীরক-লাভের চেপ্তায় অনেক স্থলেই থনি কাটা হইয়াছে এবং তদভাস্তরে পলিময় চটা ভিন্ন বড় একটা হীরকস্তর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু রেবারাজ্যের অন্তর্গত ঐরপ চটার (Rewashales) নিমে কতক পরিমাণে হীরক পাওয়া যায়। ঐ হীরক আহরণের জন্ম থনির অধিকারীয়া বিশেষ পরিশ্রম ও অর্থ নপ্ত করিয়া থাকে। পায়ারাজ্যের দক্ষিণে আপার-রেবা বেলেপাথরের (Upper Rewa Sandstone) পাহাড়ের ঢালুদেশে, অথবা পর্বতকন্দরের মধ্যে মধ্যে এবং উক্ত রেলেচটার নিমন্তরে বা নিমতর বিদ্ধা পর্বতন্তরের অপেক্ষাকৃত উচ্চ পার্বিত্যেদেশে এইরপ অনেকগুলি হীরক থনি কাটা হইয়াছে। গ্রীয় ঋতু ভিন্ন, অপর কোন ঋতুতে সেথানে কাজ করিবার বিশেষ স্থবিধা নাই।

নর্মানানদীর তীরে বিদ্যাপর্বতাংশের স্থাসিদ্ধ মর্ম্মর পর্বত (Marble rocks)। ঐরপ ধবল মর্ম্মর পর্বত ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। [মর্ম্মর প্রস্তর দেখ।]

বিদ্যাচুলিক (পুং) জাতিভেদ। (ভারত ভীম্মপর্কা) বিদ্যা-চুলক পাঠান্তর।

বিন্ধ্যনিলয়। (স্ত্রী) বিষ্ণ্যে বিষ্ণাপর্কতে নিলয়ো অবস্থানং যস্তাঃ। বিষ্ণাবাদিনী হুগা।

বিদ্ধপের (পুং) ৰিছাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৩৭।২২)

বিদ্ধ্যপর্বিত (পুং) বিদ্ধা নামক শৈল। আধুনিক ভূগোলে (Vindhya Hills) নামে বর্ণিত। ইহা আর্যাবর্ত্ত বা হিন্দু-স্থানকে দাক্ষিণাত্য হইতে পৃথক্ রাথিয়াছে। [ বিদ্ধাগিরি দেখ।]

বিদ্ধ্যপালিক ('পুং ) জাতিবিশেষ। ( বিষ্ণুপুরাণ )

বিন্ধ্যপশ্ব, বিদ্ধাগাত্রন্থ দেশভাগ। এথানে বিদ্ধাবাদিনী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। (ভবিষ্য ব্রহ্মণ০ ৮।১-২৪,৭৫)

বিন্ধ্যপ্রিক ( পুং ) জাতিবিশেষ। ( মৎশু ১১৩।৪৮ )

বিন্ধ্যমূলিক (পুং) জাতিবিশেষ। (বিষ্ণুপুরাণ) বিদ্ধামূষিক পাঠান্তর।

विकारमोरलय ( ११) जाजिवित्सव । ( मार्क ११ ० ०।८१)

বিন্দ্যবৎ (পং) দৈতাভেদ। ইহার কতা কুন্তলার স্বামীর নাম পুন্ধরমালী। শুন্ত ইহাকে বধ করেন। ( মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৩৪) বিদ্যাবর্ম্যন্ ( পুং ) মালবের পরমারবংশীয় রাজভেদ। ইনি পিতা অজয়বর্মার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন 1

বিদ্ধ্যবাসিন্ (পুং) বিদ্ধো বসতীতি বস-ণিনি। ১ ব্যাড়িমুনি।
(ত্রি) ২ বিদ্ধাপর্বতবাসিমাত্র। ৩ একজন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ও চরিত্রসিংহ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ একজন বৈশ্বক
গ্রন্থরচয়িতা। লোহপ্রদীপে ইঁহার নামোল্লেখ পাওয়া বায়।

বিন্ধ্যবাসিনী, বিদ্যাচলস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। ভগবতী দাক্ষামণী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিলে মহাদেব সতীবিরহে উন্মন্ত হইয়া সেই সতীদেহ স্কদ্ধে লইয়া সমস্ত পৃথিবীতে ঘুরিতে থাকেন। তথন ভগবান বিষ্ণু তাঁহাকে শাস্ত ও সংসার-রক্ষা করিবার জন্ম নিজ চক্রদারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। দেবীর সেই খণ্ড খণ্ড দেহ যেখানে যেখানে পতিত হয়, সেইখানেই এক একটা শক্তিপীঠের উৎপত্তি হইল। এইরপে বিদ্যাচলে দেবীর যে অংশ পতিত হয়, তাহা হইতেই বিদ্যাবাসিনী দেবীর উৎপত্তি।

"চিত্রকুটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিদ্যাধিবাসিনী।"
( দেবীভাগবত ৭ম স্কন্ধ )

বামনপুরাণ পাঠে জানা যায় বে, সহস্রাক্ষ ভগবতী ছুর্গা দেবীকে বিদ্যাপর্কতে লইয়া গিয়া তথায় স্থাপিত করিয়াছিলেন, এবং তথায় দেবগণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া বিদ্যাবাসিনী নামে খ্যাতা হইয়াছিলেন।

"সহস্রাক্ষোহপি তাং গৃহ্থ বিদ্ধাং বেগাজ্ঞগামহ।
তত্র গত্বা তরোবাচ তিপ্ঠস্বাত্র মহাবনে ॥
পূজ্যমানা স্করৈন মিা খ্যাতা ত্বং বিদ্ধাবাসিনী।
তত্র স্থাপ্য হবির্দ্দেবীং দত্ত্বা সিংহঞ্চ বাহনম্।
ভবামরারিহন্ত্রীতি যুক্তা স্বর্গমবাপুয়াৎ ॥" (বামনপু° ১ অ°)
আবার দেবীপুরাণে লিখিত আছে বে, ভগবতী হুর্গা বিদ্ধাপর্বতে দেবতাদিগের জন্ম অবতীর্ণ হইয়া মহাযোদ্ধা অস্করদিগকে হনন করিয়াছিলেন এবং তদবধি তথায় অবস্থান
করিতেছেন।

"বিশ্বোহবতীর্থ্য দেবার্থং হতো ঘোরো মহাভটঃ।
অত্যাপি তত্র সাবাসা তেন সা বিশ্ব্যবাসিনী॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)
হিরবংশ ১৭৭ অধ্যায়ে বিশ্ব্যাচলনিবাসিনী দেবী ভগবতীর
কথা আছে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এই শক্তিমূর্ত্তি পূজিত হইয়া আসিতে-ছেন। কেহ কেহ ইহাকে স্থানীয় শবর, কোল প্রভৃতি অসভ্য-জাতির উপাশু দেবী বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

খুষ্টীয় ৮ম শতাব্দের মধ্যভাগে স্থপ্রসিদ্ধ কবি বাক্পতি তাঁহার গোড়বধকাব্যে সেই ভীষণা বিশ্ব্যবাসিনী মুর্ত্তির বর্ণনা করিয়া  গিয়াছেন। বাকপতির প্রতিপালক মহারাজ ঘশোবর্দ্মদেব দেবীকে দর্শন করিয়া ৫২টা শ্লোকে তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন।\* তাহা হইতে বুঝা যায় দেবীর থিলান করা সিংহল্লারে শত শত ঘণ্টা ঝুলিত। ( বন্দীকৃত মহিষাস্থর-বংশের গলদেশ হইতেই যেন দেই ঘন্টাগুলি খুলিয়া রাখা হইয়াছে।) দেবীর পাদতলের কিরণে মহিষাস্থরের মস্তক্টী স্থধাধবলিত, ( যেন হিমালয়-ক্সার সম্ভোষের জন্ম একথণ্ড তুষার রাশি পাঠাইয়া দিয়াছেন।) মন্দিরের সুগন্ধিত চত্বর মধ্যে দলে দলে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে, ( তাহারাই যেন দেবীস্তবে জন্মজরামরণ হইতে বিমুক্ত মানব-গণ। )† বিদ্ধান্তি ধন্ত, কারণ দেবী তাঁহারই একটী গহবরে অবস্থিত। মন্দির মধ্যে গেলে দেবীর চরণকিঞ্চিণী রোলে মন আকৃষ্ট হয়, সেই চরণ যেন নরকপালভূষিত শ্মশানে ভ্রমণ করিতে প্রিয়। 🙏 তাঁহার দারের প্রাঙ্গণভূমি উৎস্প্ট শোণিতে স্থরঞ্জিত। তাঁহার মন্দিরের চারিদিকে যে উত্থান আছে, তাহাতে যে দিকে চাও, সেইদিকেই দেখিবে কুমারের প্রিয় শত শত ময়ুর বেড়াইতেছে। § মন্দিরের অভ্যন্তর কালিমার অন্ধকারে আবৃত, অথচ তাহাতে বীরগণপ্রদত্ত উন্মুক্ত ছুরিকা, বহুবিধ ধনু ও তরবারি শোভা পাইতেছে। মন্দিরের অতিস্বচ্ছ প্রস্তরফলক-সমূহে ব্লুবর্ণ পতাকাসমূহের প্রতিবিদ্ব প্রতিফলিত হওয়ায় রক্তস্রোত মনে করিয়া কত শত শূগাল সেই ফলকগুলি চাটিতেছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে মিট্ মিট্ আলো জনিতেছে— যেন উৎস্ঠ শত শত নরমুণ্ডের ঘন রুষ্ণ কেশরাশি হইতেই আলোকমালা নিপ্রভ করিয়াছে। কোলি-রমণীগণ নরবলির ভীষণ দুখ্য দেখিতে যেন অক্ষম হইয়াই মন্দির মধ্যে গমন করে না। তাই তাহারা দেবীর পাদদেশে না দিয়া দূর হইতেই গন্ধপুষ্পাদি অর্পণ করিয়া চলিয়া আসে। এথানকার বুক্ষসমূহেও মনুষ্য মাংসের রক্তে অতিরঞ্জিত। এই নিশীথ মন্দিরে বীর-মাংসবিক্রমরূপ মহাকার্য্যের স্থচনা করিতেছে। দেবীর সহচরী বেবতীও যেন দেবীর পাদদেশে নিপতিত ভীষণ নরকঙ্কালসমূহ দর্শন করিয়া যেন স্বভাবতঃই ভীত হইয়া রহিয়াছেন।\* হরিদ্রা-পত্র-পরিধান একজন শবর মহারাজ যশোবর্দ্মাকে সঙ্গে লইয়া যথানিয়মে দেবী দর্শন করাইয়াছিল।।

বাক্পতি গৌড়বধকাব্যে দেবীর যে চিত্র ও মন্দিরের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে মনে হইবে যে, সেই মহাদেবী কিরূপ নরমাংসাতিলোলুপ। ছিলেন। সেই দেবী অসভ্য কোলি ও শবরজাতির পূজিত—শবরেরাই তাঁহার পূজায় পাণ্ডার কাজ করিত। কিন্ত বহু পূর্বকাল হইতে সেই দেবী অনার্যাজাতির উপাস্ত হইলেও খুষীয় ৮ম শতাব্দীর পূর্বে হইতেই যে তিনি আর্য্যসমাজেও পূজা পাইয়া আদিতেছেন, তাহা গৌড়বধকাব্যে মহারাজ যশোবর্দ্মদেবের স্তোত্রগুলি পাঠ করিলেই সহজে জানিতে পারা যায়।

রাজতরঙ্গিতিত বিদ্ধানৈশস্থ এই দেবী ভ্রমরবাসিনী নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন। (রাজতর° ৩।৩৯৪)

অত্যাপি সহত্র সহত্র যাত্রী দেবীদর্শন করিবার জন্ম বিদ্যা-চলে গিয়া থাকেন। [বিদ্যাচল দেখ।]

বিশ্ব্যবাসিযোগ ( পুং ) যক্ষারোগের ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—শুঠ, পিপুল, মরিচ, শতমূলী, আমলকী, হরীতকী, বয়ড়া, বেড়েলা, শ্বেতবেড়েলা। ইহাদের প্রভ্যেকের চূর্ণ ১ তোলা লইয়া তাহার সহিত ১ তোলা জারিত লোহ মিশাইয়া জল দারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত্ত করিবে। ইহা সেবনে উরঃক্ষত, কণ্ঠরোগ, রাজযক্ষা, বাহস্তম্ভ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

বিদ্ধ্যশক্তি (স্ত্রী) > যবনরাজভেদ। ২ বাকটিকবংশীয় রাজ-ভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

বিন্ধ্যদেন (পুং) রাজভেদ। বিশ্বিসারের নামান্তর। বিন্ধ্যক্ত্ব (পুং) বিন্ধ্যে বিন্ধ্যপর্কতে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ ব্যাড়ি-মুনি। (ত্রি) ২ বিন্ধ্যপর্কতি স্থিতমাত্র।

বিন্ধা। ( ন্ত্রী ) নদীভেদ। ( বামনপুরাণ )

বিদ্ধ্যাচল, যুক্তপ্রদেশের বারাণদীবিভাগের মীর্জাপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম ও প্রাচীন তীর্থ। মীর্জাপুর দদর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গঙ্গানদীকূলে অবস্থিত এবং মীর্জাপুর তহদীলের কণ্টিত পরগণার অন্তর্ভুক্ত। স্থপ্রসিদ্ধ বিদ্ধাগিরির য়ে অংশ মীর্জ্জাপুর জেলার আসিয়া পড়িয়াছে, দেই অংশের নাম বিদ্ধাচল। গ্রামথানি পর্বতগাত্রে স্থাপিত। এই জন্ম বিদ্ধাচল নামে গ্রামথানিও পরিচিত।

ভারতবর্ষের সর্বজনপূজিত বিদ্যোশ্বরী বা বিদ্যাবাসিনীদেরীর গুহামন্দির এই পর্বতোপরি অবস্থিত থাকায় ইহা সাধারণের নিকট বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। প্রাণাদিতে বিদ্যাচল নগরীর বর্ণনা আছে। তাহা হইতে এই তীর্থ ও দেবী প্রতিমার প্রাচীনত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এক সময়ে এই নগর প্রাচীন প্রসাপুর রাজধানীর অস্তর্ভুক্ত ছিল। [বিদ্যাবাসিনী দেখ।]

পূর্ব্বে তীর্থবাত্রীদিগকে মীর্জাপুরে নামিয়া দেবীদর্শনে বাইতে হইত। যাত্রীদিগের স্থবিধার জন্ম ইষ্টইণ্ডিয়া রেল কোম্পানী এখন মীর্জাপুরের পরেই বিন্যাচল নামে একটা ছোট ষ্টেসন

গউড় বহো ২৮৫-৩৩৮ লোক।

<sup>+</sup> के २४६-२४१ (इंकि।

<sup>† 👌</sup> २००-२० (झांक। 💲 २२२ (झांक)

<sup>🌲</sup> ৩০৬-৩২৯ শ্লোক। 🕇 ৩৩৮ শ্লোক দ্রস্টবা।

খুলিয়াছেন। প্রেসনে দাঁড়াইয়া বিদ্ধাবাসিনাদেবীর চক্রপতাকা-পরিশোভিত মন্দিরচূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরে বিশেষ কোন শিল্লচাতুর্যোর পরিচয় নাই। উহা একটী চতুষ্কোণ গৃহ বলিলেও চলে।

দেবীর এখন হই স্থানে হুইটী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পর্বতের নিমন্তরে একটী মন্দিরে দেবীর ভোগমায়া প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত এবং পর্বতের অত্যুক্তশিখরে স্থাপিত দেবীমন্দিরের মুর্ত্তিটী যোগমায়া নামে প্রসিদ্ধ।

ষ্টেসন হইতে নামিয়া, ষ্টেসনের পথ ধরিয়া যাইতে যাইতে দক্ষিণদিকে শুশুক্ষেত্র মধ্যে একটী স্কুনুগুময় শিবমন্দির দেখা যায়, উহা চণার পাথরে নির্ম্মিত। কাশীশ্বর মহারাজ উহার প্রতিষ্ঠাতা। এই মন্দির ছাড়াইয়া একটু অগ্রসর হইলেই মীর্জাপুরের সদর রাস্তায় পড়িতে হয়। এই সদর রাস্তা পার হইয়া একটা পার্বত্য গলিপথে ঢ্কিতে হয়। এই গলির মধ্যে মধ্যে দেবী ভোগমায়ার মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন বাজার এবং ঘাট। দেবীর মন্দিরটি পর্বতের গাত্রে একটু সমতল স্থানে নির্শ্বিত। ইহা দেখিতে কাশ্বী, মীর্জ্জাপুর প্রভৃতি স্থানের সামান্ত মন্দিরাদির স্থায়। ইহাতে শিল্পচাতুর্য্য বিশেষ নাই। মন্দিরের গর্ভগৃহে দেবী সর্বাদা থাকেন না। মন্দিরপ্রবেশপথে মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ এক পর্বতচ্ড়ার গাত্রে একটা কুলুঙ্গাতে দেবার দর্শন পাওয়া ষায়। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অস্ত যাত্রী দেবীর নিকটস্ত হইতে পারে না।। অপর সকলকে মন্দিরপ্রাচীরত্ব একটী হুই ফুট জানালার ভিতর দিয়া দর্শন করিতে হয়; স্থতরাং পথের এবং দর্শনদারের অপ্রাশস্তাহেতু দেবীদর্শনে বিষম ঠেলাঠেলি হইয়া থাকে। দেবীপ্রতিমা দেড়ফুট পাথরের টালিতে খোদা এবং কাশীর অন্নপূর্ণা ও তুর্গাদেবীর স্তায় স্বর্ণের মুখাদিদারা সজ্জিত। তুর্গা-মন্ত্রে দেবীকে পূজা ও অঞ্জলি দিতে হয় ৷ এই ভোগ-মায়ার মন্দিরেই পূজাপাঠ ও তীর্থক্তেয়র মহা আড়ম্বর দেখা যায়। মন্দিরের সম্মুথে লোহশলাকাবেষ্টিত একটী চন্ধর। এই চন্ত্ররে যূপকাষ্ঠ ও হোমস্থান। ব্রান্ধণেরা এখানে চতুর্দ্দিকে বসিয়া হোম ও চণ্ডীপাঠ করেন। সকলেই নিজ নিজ সন্মুথে ত্বতন্ত্র হতন্ত্র হোমকুণ্ড স্থাপন করিয়া হোম করেন। এখানে যবহোমেরই প্রাচুর্য্য দেখা যায়। ধান্তহোমও চলিত আছে। চত্বরের মধ্যস্থলে একটি সাধারণ হোমকুণ্ড স্থাপিত হয়। পাণ্ডারাই ইহা প্রজালত করেন এবং নিতামায়ী ও দেবী-দর্শনার্থী যাত্রী আক্ষণেরা যাঁহারা চত্তরে বসিয়া হোম না করেন. তাঁহারা দেবীদর্শনের পর তিনটি বা পাঁচটি আহুতি দিয়া চলিয়া আমেন। এই মন্দিরে বলিদানের ব্যবস্থাটি বড় লোমহর্ষক। পরিণতবয়স্ক পশুই বলি দিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে: কিন্তু এখানে ৫ দিনের ছাগও বলি হইয়া থাকে। এইরূপ শিশুপশুর সংখ্যাই এখানে শতকরা ৭৫টা। ছর্গোৎসবকালে এখানে
নবরাত্রি উৎসব হয়। সেই সময়ে নয়দিন পর্যান্ত ভোগমায়াদেবীর প্রতিমা একথানি হরিদ্রাক্ত গামছা দিয়া চাপা দেওয়া
থাকে। এই ভোগমায়ার মন্দিরের অতি নিকটে একটি নানকশাহী আস্তানা আছে। সন্ধ্যাকালে এই আস্তানায় প্রস্থসাহেবের
আরতি ও স্তোত্রপাঠ দেখিতে গুনিতে অতি মনোরম হইয়া
থাকে। ভোগমায়ার ঘাটে দাঁড়াইয়া পার্শ্বে অত্যুক্ত বিদ্ধ্যপাদধীত
গঙ্গার তরঙ্গলীলা এবং অপরপারে সমতল শস্তক্ষেত্রের উপর
গঙ্গাপ্রবাহের থেলা দেখিতে বড় মনোরম।

মীর্জাপুর রাস্তা ধরিয়া একা গাড়ীতে ৩ ঘন্টা গেলে, বিন্ধা-চলের মূলশিথরমালার পাদদেশে উপস্থিত হওয়া যায়। এই স্থানে একটি স্থন্দর ধর্ম্মশালা আছে। ষাত্রীরা এথানে একদিন একরাত্র থাকিতে পারে। এই ধর্মশালার পার্য হইতে যোগ-মায়ার মন্দিরের চূড়ায় উঠিতে হয়। এই চূড়াটি এতদঞ্চলের সর্বাপেকা উচ্চস্থান। পথ তুরারোহ নহে, তবে কোথাও পর্বতগাত্র বাহিয়া উঠিতে হয়, কোথাও বা সিঁড়ি আছে। ভোগমাগার মন্দির যেমন গাঁথিয়া তোলা, যোগমাগার মন্দির সেরপ গাঁথা নহে। একটি পর্বতচ্ডাকে চতুর্দ্ধিকে চাঁচিয়া মন্দিরাকৃতি করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি গুহায় যোগ-মায়া অবস্থিত। গুহাদার অতি ক্ষুদ্র, কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া প্রবেশ করিতে পারে না, গুঁড়ী মারিয়া যাইতে হয়। স্থলদেহী-দিগের প্রবেশের উপায় নাই। তাঁহারা মন্দিরগাত্তের একটি চিক্র দিয়া দেবী দর্শন করেন। মন্দিরগুহায় সোজা হইয়া গা৮ জন লোক বসিতে পারে। এথানেও একটি ছুই ফুট উচ্চ ৪।৫ ফুট লম্বা কুলুঙ্গীতে দেবী প্রতিমা রক্ষিত। ইহাও একথানি পাথরে উৎকীর্ণ।

ভোগমায়ার মন্দিরে ফুল ও জলাঞ্জলি দিয়া পূজার ব্যবস্থা আছে। এখানে তাহা নাই, কেবল পূজাঞ্জলি দিতে হয়। এখানে সকল বর্ণের লোকেরই প্রবেশাধিকার আছে। এখানে বলিদানের যুগাদি আছে, কিন্তু বলির বাছল্য নাই। এই গুহার পার্শ্বে ঐ মন্দিরমধ্যেই একটি শস্থুকাবর্ত্ত পঞ্চ আছে। উহার মধ্যদিয়া গর্জস্থানে পৌছিলে এক কালী-প্রতিমা দেখা যায়। এই মৃতিটাও পাথরে কাটা। পাওারা বলে, এই কালীই কংসরাজের ইইদেবী। শ্রীকৃষ্ণ মথুরা ত্যাগ করিয়া ছারকায় গেলে দম্যুরা মথুরা লুটিয়া এই প্রতিমাণ লইয়া এখানে আসে।

যোগনায়ার মন্দিরের চন্ধরে দাঁড়াইয়া নিয়ে স্থ্রাকাকে গঙ্গাপ্রবাহ দেখিতে বড় স্থলর দেখায়। যোগময়োর মন্দির

বিন্ধ্যাচল

হইতে নিম্ভূমিতে ধখন রেলওয়ে ট্রেণ চলিতে দেখা যায়, তথন মনে হয়, যেন কতকগুলি দেশালাইএর বাজের টেণ যাইতেছে।

যোগমায়ার পর্বতের পার্ষে সীতাকুও, অগস্ত্যকুও ও ব্রহ্মকণ্ড নামক কয়েক্টী তীর্থ আছে। ব্রহ্মকুণ্ডের স্থানটি দেখিলে বোধ হয় এক সময়ে সেখানে একটি জলপ্রপাত ছিল। এখানে সমতল ভূমিতে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলে ভয়ে বিশ্বয়ে একটা অনমূভূত তৃপ্তি উৎপাদন করে। জল-প্রপাতজাত পার্ববতীয় স্তরনিচয়ে পর্ববতশিখরটি অতি উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। নিমে সমতলভূমির উপর দিয়া এখন বর্ষার জলবাহিত নালা গঙ্গায় গিয়া মিলিয়াছে। ছুইপার্শ্বে বৃক্ষরাজির গভীর ছায়ায় স্থানটী কতকটা অন্ধকার। প্রপাতের শীর্ষস্থানে একটি দীর্ঘ শাল্মলী বৃক্ষ যেন চূড়ারূপে অবস্থিত। অর্দ্ধপথে একটি প্রস্রবণ ও কুণ্ড আছে। কুণ্ডটি অতি সামান্ত। পর্বতের ফাটল দিয়া অনবরত বিন্দু বিন্দু রূপে জল কুণ্ডে পড়িতেছে। এখানে স্নান ভিন্ন অন্ত তীর্থকতা নাই। ইহার কিছু দূরে সীতাকু ও। সীতাকুণ্ডের নিকটে সীতার রন্ধনশালা নামক একটি স্থান দেখান হয়। সেখানে একটি গৃহের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে। সীতাকুণ্ডের জল অতি উপকারী। গ্রামে অনেকে অর্থব্যয় করিয়া এই জল লইয়া গিয়া পান করে। সীতাকুগুট একহাত চতুরস্র ও ছয় ইঞ্চি গভীর। পর্বতের গাত্রে একখানি পাথরের কোণ হইতে অবিরত টুপ্ টুপ্ করিয়া বিন্দু বিন্দু জল পড়িতেছে। আশ্চর্য্য এই যে,দিবারাত্র জলসঞ্চার হইলেও কুও ছাপাইয়া জল বাহিরে পড়ে না। আবার ঘটীতে বা কলসীতে জল লইয়া মান করিলেও কুণ্ডের পূর্ণতা কমে না ।

সীতাকুণ্ডের পার্ষে শতাধিক সিড়ি বাহিয়া পর্কতের উচ্চ শিথরে উঠিতে পারা যায়। এই উচ্চস্থানে পর্কতিপৃষ্ঠের পারচয় পাওয়া যায়। এই স্থান উদ্ভূপৃষ্ঠের স্থায়। এখানে একটি গাছের পাতায় নানারপ রেখা হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে, উহাতে রামনাম লেখা আছে। পর্কতের এই অংশে চিতাবাছের উৎপাত আছে। প্রবাদ, রামনামনম্বলিত ঐ গাছের পাতা কর্ণে রাখিলে ব্যাঘ্রভীতি দূর হয়।

বিদ্যাচলতী:র্থ মহামানার প্রসাদী সাগুর স্থায় চিনির দানা, ডোর ও বস্ত্র যাত্রীরা মহা আগ্রহে সংগ্রহ করিয়া আনেন।

বোগমায়ার মন্দিরের চত্তর হইতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়া উঠিলে মহাকাল নামক শিবমন্দির। মন্দির কিছুই নহে, কতকগুলি ইপ্তকাকৃতি প্রস্তর্থণ্ড গাঁথা তিনদিকে প্রাচীর দেওয়া। মহাকালের লিঙ্গ খেতপ্রস্তরে নির্মিত। গাঁরীপট্ট আছে, তাহার নিম্নভাগ ভূপ্রোথিত আছে বা নাই,

তাহা বুঝা যায় না। পার্শ্বে বান্ধালাদেশের শিবলিন্ধের ভার প্রস্তরনির্শ্বিত কয়েকটি কুদ্রবৃহৎ শিবলিক্সও আছে।

এথানে পূর্ব্বাপর দস্কার উপদ্রব চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায়, দস্কারা পূর্ব্বে এখানে দেবীসমক্ষে নরবলি দিত। এখন রাজশাসনে ঐ কুপ্রথার অবসান ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু তীর্থযাত্রীর যথাসর্ব্বস্ব লুঠনের প্রয়াস কমে নাই। এই কারণে এখনও প্রত্যহ সন্ধার সময় সমস্ত যাত্রী ও লোকজনদিগকে পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্ন গ্রামে নামাইয়া দেওয়া হয়। অনেকে স্বাস্থ্যের জন্য এখানে আসিয়া বাসবাটী নির্ম্বাণ করিতেছে।

বিদ্যাচলের পূর্বে একটা প্রাচীন হর্ণের ধ্বংসাবশেষ।

ঐ ভগ্নহর্ণোপরি দাঁড়াইয়া পশ্চিমমুথে নিরীক্ষণ করিলে, সেই

উচ্চ অধিত্যকাদেশে বছদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত স্থানে অসংখ্য ধ্বস্তকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ঐ সকল ভগ্ন ইষ্টক ও প্রস্তানাদি
এবং ভগ্ন অট্টালিকাদি চিহ্ল দেখিলে স্পষ্টই মনে হয় যে,
এককালে ঐ হ্বারোহ পর্বতিশিখরে একটা বছজনপূর্ণ নগরী
বিভামান ছিল। স্থানীয় প্রবাদ, এক সময়ে ঐ ধ্বস্তনগরে
১৫০ দেবমন্দির ছিল। মোগলবাদশাহ অরঙ্গজেব ঈর্ষাপরবশ
হইয়া ঐ সকল ধ্বংস করিয়া দেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফুরার বলেন,
স্থানীয় কিংবদন্তীবর্ণিত আখ্যান অভিরঞ্জিত হইলেও,
নিঃসংশয়িতরূপে বলা যাইতে পারে যে, পূর্বের ঐ স্থানে
অনেকগুলি স্কলর স্কলর মন্দির ছিল।

বিদ্যাচলের ১॥॰ পোয়া পথ দক্ষিণপূর্ব্বে কণ্টিতগ্রাম।
এখানে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বর্ত্তমানকালে সংস্কারনিবন্ধন উহা সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের হইয়া পড়িয়াছে। এতদ্বির
ঐ স্থানে একটি প্রাচীন ছর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ঠ হয়। উহাকে
প্রাচীন পম্পাপুর রাজধানীর ছর্গ বলিয়াই অনুমান করা হইয়া
থাকে। এখন ঐ ছর্গবাটিকার আর বিশেষ কিছুই নাই।
কেবল মৃত্তিকানির্দ্মিত বপ্রভূমি, পরিখা ও স্থানে স্থানে পাকা
দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ মাত্র রহিয়াছে।

উক্ত কণ্টিত গ্রামের ১॥ মাইল পশ্চিমে শিবপুর নামক একথানি প্রাচীন গ্রাম। এথানে পূর্বে একটী স্থবৃহৎ মন্দির ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষগুলি আজিও বর্তমান রামেশ্বরনাথের মন্দিরের চতৃপ্পার্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। প্রাচীন মন্দিরের কতকগুলি স্থবৃহৎ স্তম্ভ ও তাহার শিরোভাগ বর্তমান রামেশ্বরমন্দিরে সংলগ্ন রহিয়াছে। এখানকার প্রস্তর্ক-প্রতিমৃত্তিগুলির মধ্যে সিংহাসনাধিষ্ঠিতা ও অঙ্কবিশ্রস্তপুত্রা একটী রমণীমৃত্তিই বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী। ঐ মৃত্তিটীর লম্ব ৫ ফিট ২ ইঞ্চ এবং প্রস্তু ২ টুক্ট ৮ ইঞ্চ এবং বেধ ১ ফুট ৮ ইঞ্চ। স্ত্রীমৃত্তিটীর মুখাকৃতি নপ্ত হইলেও উহার মন্তর্কোপরিস্থ ক্ষুদ্র বৃদ্ধ বা

তীর্থন্ধরমূর্ত্তি নষ্ট হয় নাই। দক্ষিণ হস্ত কণুই পর্যান্ত ভান্ধিয়া গিয়াছে এবং বামহন্তে সন্তানটাকে ধরিয়া আছে। বামপদ সিংহাসনের নিম্ন পর্যান্ত ঝুলান। উহার তলে সিংহমূর্ত্তি, মূর্ত্তির পশ্চারাণে পত্রপুষ্পসন্থলিত একটা স্বর্হৎ বৃক্ষ। মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে ৭টা করিয়া অনুচর আছে, তন্মধ্যে ৫টা দণ্ডায়মান ও ২টা যেন দৌড়াইতে ব্যন্ত। এক্ষণে ঐ দেবীমূর্ত্তি শঙ্কটাদেবী নামে পূজিতা হইতেছেন। ডাঃ কানিংহাম উহাকে ষ্ক্রীদেবীর প্রতিক্তিত বলেন; কিন্তু প্রত্নতত্ত্বিদ্ ফুরার উহাকে মহাবীরস্বামীর মাতা ত্রিশলাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বিদ্ধ্যাদ্দি (পুং) বিদ্ধ্যপর্বত। (দেবী ভাগবত)

বিক্যাপিবাসিনী (স্ত্রী) বিক্যপর্কতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ছুর্গা, বিক্যবাসিনী। [বিক্যবাসিনী ও বিক্যাচল দেখ]

বিদ্ধাবলী (স্ত্রী) দৈত্যরাজ বলির স্ত্রী ও বাণরাজার মাতা। বলি বামনরূপী ভগবান্কে ত্রিপাদভূমি দান করিয়া [ সর্বস্বান্ত হওয়ায় ] দক্ষিণান্ত করিতে অসমর্থ হইলে ভগবান তাঁহাকে বন্ধন করেন। ঐ সময় বিদ্যাবলী কুতাঞ্জলিপূর্ব্বক নতমুখী হইয়া ভগবানের নিকট নিবেদন করেন যে, ভগবন আপনি উপযুক্ত বিচারই করিয়াছেন, কেননা গর্বিত ব্যক্তির গর্বনাশ করাই ভগবানের কর্ত্তব্য কর্ম। যিনি জগৎপতি, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ক্রীড়াস্থান, তাঁহাকে, 'আমার বস্তু' এই বলিয়া কোন জিনিষ দান করা কেবল নিজের মনের অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর কি হইতে পারে? অতএব ভগৰান কর্ত্তব্য কার্যাই করিয়াছেন; কিন্তু প্রভু। [মহারাজের জন্ম নহে], পাছে কেবল আপনার কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শে এই কারণ স্ত্রীবৃদ্ধিতে ভীত হইয়া প্রার্থনা করি যে মহারাজকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে ভাল হয়। মহারাজও আপনার ভক্ত বটে, তিনি কেবলমাত্র আপনার পাদযুগল নিরীক্ষণ করিয়া তুস্তাজা ত্রৈলোক্যরাজ্য এবং স্বপক্ষদল অনায়ানে ত্যাগ করিয়াছেন, এমন কি আপনার নিমিত্ত গুরু আজ্ঞা প্রতি-পালনে অসমর্থ হইয়া তৎকর্ত্তক কঠিনরূপে অভিশপ্ত হইয়াছেন। অতএব ভগবন এক্ষেত্রে তাঁহাকে মুক্তিদান করিলে আমরা ক্লতার্থ হইতে পারি। বিদ্যাবলীর এই বাঙ্নৈপুণ্যে ভগবান্ সাতিশয় প্রীত হইয়া তদীয় পতি বলিরাজের বন্ধন মুক্তি করেন। [বলি দেখ] বিদ্ধ্যাবলীপুত্র ( পু: ) বিদ্ধাবল্যাঃ পুত্রঃ। বাণরাজ। (ভ্রিকা°) বিদ্যাবলীস্থত ( পুং ) বিদ্যাবল্যাঃ স্থতঃ। বাণরাজ। (জটাধর) वित्का भूती श्रमान, कथब्छिका नात्म क्मातमञ्जवीका, घरेकर्मत-টীকা, তরঙ্গিণী নামী তর্কসংগ্রহটীকা, স্থায়সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী-টীকা ও শ্রীশতক নামক জ্যোতিগ্র স্থরচয়িতা।

বিল্ল ( ত্রি ) বিদ-ক্তঃ ( হুদ বিদেতি। পা ৮/২।৫৬ ) ইতি নতং। ১ বিচারিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ জ্ঞাত। ৪ স্থিত। ( বিশ্ব )

বিন্নপ (পুং) কাশীরস্থ রাজভেদ। (রাজত° ৫।১২৯)
বিন্নিভট্ট, তর্কপরিভাষাটীকাপ্রণেতা।
বিন্যয় (পুং) বি-নি-ই-অপ্। বিনিগম, বিনির্গম।
বিন্যস্ত (ত্রি) বি-নি-অস-জ্ত। ক্ববিস্থাস, স্থাপিত, যথাক্রমে
অর্পিত, সাজান, রচিত। বিক্ষিপ্ত।

"বিখ্যন্তা মনসো মুদং বিত্রুতাং সদ্যুক্তিরেষাচিরন্"
( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী )

বিন্যস্তা ( ত্রি ) বি-নস-মৎ। বিভাসের যোগ্য, বিভাসের উপযুক্ত।
"ক্ষীরতগুনির্শ্বিতং বা বিভাস্থং চর্ম্মণামুপরি।"

( বুহৎসংহিতা ৪৮।৪৬ )

বিন্যা ক (পুং) বি-নি-অক-ঘঞ্। বিশ্বড়ক বৃক্ষ, চলিত ছাতিন গাছ। (শৰশ°)

বিন্যাস ( প্রং ) বি-নি-অস-ঘঞ্। > স্থাপন। > রচন।

"একৈকবর্ণমূচ্চার্য মূলাধারাচ্ছিরোহস্তকম্।
নমোহস্তমিতি বিস্তাস আস্তরঃ পরিকীত্তিতঃ॥" ( জ্ঞানার্ণব )

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিস্তাসমাত্রেণ যথা নাপস্থতং মনঃ॥" ( উদ্ভট )

বিপা, ক্ষেপ। চুরাদি° পর॰ সক° সেট্। লট্ বেপয়তি। লোট্ বেপয়তু। লিট্ বেপয়াঞ্কার। লঙ্ অপেয়ৎ। লুঙ্ অবীপিবৎ।

বিপক্তি ম (তি) বিপাকেন নিবৃত্তঃ বি-পচ-ত্রিমক্। বিপাকদারা নিবৃত্তি, অতিশয় পরিপক।

"বিপক্তি মজ্ঞানগতিম নস্বী মাজো মুনিঃ স্বাং পুরম্যাশৃঙ্গঃ।" (ভটি ১।১০)

বিপক্ক ( ত্রি ) বি-পচ-ক্তঃ। বিশেষরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত, অতি-শম্ব পক।

"যচ্চ তপ্তং তপস্তস্ত বিপক্ষ ফলমগু নঃ " ( কুমারস° ৬।২৬ ) ২ পাকযুক্ত। ৩ পাকহীন, পাকরহিত।

বিপাক্ষ (পুং) বিরুদ্ধঃ পক্ষো যশু। ১ শক্র। ২ ভিরপক্ষাশ্রিত, বিরুদ্ধপক্ষ। ৩ গ্রায়মতে সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষ। গ্রায়মতে, কোন বিষয় মীমাংসা করিতে হইলে হেতু, সাধ্য ও পক্ষ স্থির করিয়া করিতে হয়, সাধ্যের অভাববিশিষ্ট পক্ষই বিপক্ষ নামে অভিহিত হয়।

"যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ ভবেৎ সাধারণস্ত সঃ॥" (ভাষাপরি•)
'সপক্ষবিপক্ষর্তিঃ সাধারণঃ সপক্ষঃ সাধ্যবান্, বিপক্ষঃ সাধ্যাভাববান্।' ( মুক্তাবলী ) ( ত্রি ) বিগতঃ পক্ষো যশু। পক্ষহীন,
পাথারহিত।

বিপক্ষতা (স্ত্রী) বিপক্ষতা ভাবঃ তল-টাপ্। বিপক্ষের ভাব বা ধর্ম, শত্রুতা, শত্রুর কার্য্য। বিপক্ষভাব (পুং) ১ বিপক্ষতা, শক্ততা। ২ ঘুণা।
বিপক্ষশূল (পুং) সাম্প্রদায়িক নেতা। দলের কর্তা।
বিপক্ষস্ (ত্রি) রথের ছই পার্ষে যোজিত। "কাম্যাহরি বিপক্ষসা
রথে" (ঝক্ ১)৬।২) 'বিপক্ষসা বিবিধে পক্ষসী রথস্ত পাঝো বরো রখরোন্ডো বিপক্ষসো, রথস্ত দরোঃ পার্শরোঃ যোজিতে।' (সায়ণ)

বিপক্ষীয় (ত্রি) বিপক্ষ-ছ। বিপক্ষসম্বন্ধীয়, শত্রুসম্বন্ধীয়, শত্রুপক্ষীয়।

> শ্রুতৈত্ব তগবান্ রামো বিপক্ষীয়নূপোভ্যমন্।" ( ভাগবত ১০।৫০া২০ )

বিপ্রকিক (পুং) দৈবজ্ঞ। যাহারা মানবজীবনের ঘটনাবলী বলিয়া দেয়। (দিব্যা° ৪৭৫।৫)

বিপঞ্জিকা (স্ত্তী) বি-পচি-বিস্তারে ধূল্-স্তিয়াং টাপ্ অত ইতং। বীণা। (শন্ধরত্বা°)

বিপঞ্জী (স্ত্রী) বি-পঞ্চ-অচ্স্তিয়াং গৌরাদিস্বাৎ ভীষ্। > বীণা। ২ কেলি। (মেদিনী)

বিপ্র (পুং) বি-পণ ব্যবহারে ঘঞ্, সংজ্ঞাপূর্বকত্বাৎ ন বৃদ্ধি:।
> বিক্রম্ব। (অমর)

"বিপণেন জীবস্তো বর্জ্জাঃ স্থার্হব্যকব্যয়োঃ।" ( মনু ৩)১৫২ ) বে সকল ব্রাহ্মণ বিপণ অর্থাৎ বিক্রন্ত ছারা জীবিকানির্কাহ করেন, হব্যকব্যে সেই সকল ব্রাহ্মণ বর্জ্জন করিতে হন্ন। বিশেষেণ পণ্যতেহম্মিন্ ইতি। ২ বিপণি।

"বিশালাং রাজমার্গাংশ্চ কারয়েত নরাধিপঃ। প্রপাশ্চ বিপণাংশৈচব যথোদেশং সমাদিশেৎ॥"

(ভারত ১২।৬৯।৫৩)

বিপ্রি (পুং জী) বিপণ্যতে হশ্মিনিতি বি-পণ ( সর্ব্ধাতৃভা ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। পণ্যবিক্রয়শালা, বিক্রয়গৃহ, চলিত দোকানঘর। যে ঘরে জব্যাদি বিক্রয় হয়। (হলায়ৢ৸) ২ হট, হাট। কেহ কেহ বলেন, বিক্রয়ার্থ প্রদারিত নানা জব্যয়ুক্ত রুণিক্বীথী, হট্টমণ্ডপ, হট্টমধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথী। হট্ট ইত্যন্তে, বিক্রয়ার্থপ্রসারিতনানাজব্যায়াং বণিক্বীথাং ইতি কেচিৎ, হট্টমণ্ডপ: ইতি কেচিৎ হট্টমধ্যস্থ পণ্যবিক্রয়বীথি ইতি কেচিৎ, (ভরত) পর্যায় পণ্যবীথিকা, আপণ, পণ্যবীথী, পণ্য, রভস, বিষ্যা, বণিক্পথ, বিপণ, বীথী। (অময়)

'নিবন্ধা বিপণিঃ পণ্যবীথীকাত্বাপণিস্তথা। পণ্যবিক্রয়শালায়াং ভবেদেতচ্চতুষ্ট্রম্॥' ( শব্দরত্বা°) ২ বাণিজ্য। শবিক্যাশিলং ভূতিসেবা গোরক্ষং বিপণিঃ ক্বয়িঃ।

ধ্রতির্ভিক্যং কুসীদঞ্চ দশজীবনহেতবঃ 🖟 ( মনু ১৮১১৬ )

বিপণিন্ (পুং) বিপণ: বিক্রয়োহস্থান্তীতি বিপণ-ইনি। বণিক্।
"পূর্ব্বাপণা বিপণিনো বিপণীবিভেজু:।" ( শিশুপালবধ এ২৪)
বিপণী (স্ত্রী) বিপণি বা ঙীষ্। হট, হাট, ক্রয়বিক্রয়স্থান।
"যযৌ ভোজনমূল্যার্থী বিপণীমাত্তমূলক:।"

( কথাসরিৎসা° ২০।৩৫ )

বিপতাক (ত্রি) বিগতা পতাকা ষম্মাং। পতাকাশৃন্ত, পতাকারহিত।

বিপত্তি (ত্রী) বি-পদ-ক্তিন্। ১ বিপদ্, আপদ্। (অমর) ২ যাতনা। (মেদিনী) ৩ বিনাশ।

"ধন্মিন্ রাশিগতে ভানৌ বিপত্তিং যাস্তি মানবাঃ। তেষাং তত্রৈব কর্ত্তবা পিগুদানোদক্তিয়াঃ॥" (মলমাসতস্ক্)

বিপ্রান্ ( ত্রি ) বিবিধগমনযুক্ত, বা বিচিত্রগমনযুক্ত।

"ষদ্বিপন্মনো নর্মশু প্রমঙ্গোঃ।" ( ঋক্ ১১১৮০। ২ )

'বিপন্মনো বিবিধগমনশু বিচিত্রগমনশু বা' ( সায়ণ )

বিপথ (পুং) বিরুদ্ধ: পছা: (ঋক্পূরব্ধ্:পথামানকে। সা । ৪।৭৪) ইতি সমাদান্ত অপ্রত্যয়:। নিন্দিত পথ, ব্যধ্ব, ছরধ্ব, অসৎপথ, কুৎসিত বন্ধ। (শন্বন্ধা)

"সৎপথং কথমুৎস্জ্য যাস্তামি বিপথং বদ।"(ভারত ১২।০৫২।১১)

বিপদ্ ( স্ত্রী ) বি-পদ-সম্পদাদিতাৎ-কিপ্। বিগত্তি, বিপৎ।
"কৈবর্ত্তকর্কশকরাৎ সফরশ্চ্যতোহপি
জালে পুনর্নিপতিতঃ সফরো বিপাকঃ।

দৈবান্ততো বিগলিতো গিলিতো বকেন

বামে ৰিধৌ বদ কথং বিপদাং নিবৃত্তিঃ ॥" (উদ্ভট)

বিপদা (স্ত্রী) বিপদ্-ভাগুরিমতে-হলস্তানাং টাপ্। বিপদ্, বিপদ্ভি। বিপন্ন (ত্রি) বি-পদ-ক্ত। বিপদাক্রাস্ত, বিপত্তিযুক্ত, বিপদ্বিশিষ্ট। বিপন্নতা (স্ত্রী) বিপন্নস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিপন্নের ভাব বা ধর্ম, বিপদ্, বিপত্তি।

বিপন্যা (ন্ত্রী) বিষ্পষ্টা, অতিশন্ত স্পষ্টা। "বন্ধং জানাপ্রবোচাম বিপন্তরা" (ঋক্ ১০।৭২।১) 'বিপন্তরা বিষ্পষ্টয়া বাচা' (সারণ) : বিপন্তরা (ত্রি) স্বতিকারক। "তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবোজাগৃবাংসং" (ঋক্ ১০।২২।২১) 'বিপণ্যবং বিশেষেণ স্তোতারং' (সারণ) ২ স্বতিকাম, যাহারা স্বতি প্রার্থনা করেন। "যুন্ধং মর্ত্তং বিপন্তবং" (ঋক্ ৫।৬১)১৫) 'বিপন্তবং স্বতিকামা মক্রতং' (সারণ)

বিপরাক্রম (ত্রি) বিগতঃ পরাক্রমো যশু। বিগত পরাক্রম, পরাক্রমরহিত।

বিপরিণাম (পুং) বি-পরি-ণম-ঘঞ্। বিশেষরূপ পরিণাম, বিশিষ্ট পরিণাম। বিপর্যা, সংপরিবর্তন।

বিপরিণামিন্ ( অ ) বি-পরি-ণম-ণিনি । পরিণামবিশিষ্ট, পরি-ণামযুক্ত। এই জাগতিকভাব বিপরিণামী, জগতে যাহা কিছু পরি- দৃশ্রমান হয়, তাহা ক্ষণকালও অপরিণত না হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। পরিবর্ত্তনশীল। ২ বৈপরীত্য-বিশিষ্ট।

বিপরিধান (ক্রী) > বিশেষরূপে পরিধান, পরা। ২ পরি-ধানের অভাব।

বিপরিভ্রংশ (পুং) বিপরিণাম। বিনাশ।

विश्वतित्वाश ( शूर ) वित्वाश । ध्वरम ।

বিপরিবৎসর (পুং) পরিবৎসর।

বিপরিবর্ত্তন (ক্লী) বি-পরি-বৃত-ল্যুট্। বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন, ফিরাণ ঘুরাণ।

বিপরীত ( ত্রি ) বি-পরি-ই-জ। বিপর্যায়, চলিত উল্টা।
পর্য্যায়—প্রতিস্বা, প্রতিকূল, অবস্বা, অপষ্ট, বিলোমক, প্রস্বা,
পরাচীন, প্রতীপ। (শন্ধরত্না°) ২ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে
দশ্ম রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"পাদমেকমূরৌ ক্বথা দ্বিতীয়ং কটিসংস্থিতম্।
নারীষু রমতে কামী বিপরীতস্ত বন্ধকঃ॥" ( রতিমঞ্জরী )
"পাদমেকমূরৌ ক্বথা দ্বিতীয়স্কলসংস্থিতম।

কামিন্তাঃ কাময়েৎ কামী বন্ধঃ স্তাদ্বিপরীতকঃ ॥"(ম্মরদীপিকা)

বিপরীততা (স্ত্রী) বিপরীতস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। বিপরীতের ভাব বা ধর্ম, বৈপরীত্য, উল্টা, প্রতিকূল।

বিপরীতপথ্যা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

বিপরীতবং ( অবা° ) বিপরীত-ইবার্থে-বভি। বিপরীতের স্থায়, বিপরীততুল্য। ( ত্রি ) বিপরীত অস্তার্থে-মতুপ্-মস্থ ব। ২ বিপরীতবিশিষ্ট।

বিপ্রীতমল্ল তৈল (ক্লী) ব্রণরোগাধিকারোক্ত তৈলোষধ-বিশেষ, প্রস্তুত প্রণালী—কটুতেল ৪ দের, কন্ধার্থ দিন্দ্র, কুড়, বিষ, হিঙ্কু, রস্থন, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা প্রত্যেকে একতোলা। পাকের জল ১৬ দের। তৈলপাকের বিধানামুদারে এই তৈল পাক করিবে। এই তৈল দিলে নানাপ্রকার ক্ষত শুদ্ধ হয়।

( ভৈষজ্যরত্না° ত্রণশোথরোগাধি°)

বিপরীতা (স্ত্রী) বিপরীত-টাপ্। কামুকী স্ত্রী। (ধনঞ্জর) বিপরীতাখ্যানকী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। বিপরীতাদি (ত্রি) বক্তু ছন্দঃ সম্বন্ধীয়।

বিপরীতান্ত ( ত্রি ) প্রগাথ সম্বনীয় ছলঃ। (ঋক্প্রাতি° ১৮।৯) বিপরীতোন্তর ( ত্রি ) বিপরীতঃ উত্তরে যত্র। বিপরীত উত্তর বিশিষ্ট, প্রতিকূল উত্তর। প্রগাথ সম্বনীয় ছলঃ।

বিপর্ণক (পুং) বিশিষ্টানি পর্ণানি মন্ত। ১ পলাশরুক্ষ। (শন্ধচন্দ্রিকা) (কি) ২ পর্ণরহিত, পত্রহীন।

বিপর্য্য ( জি ) বি-পরি-অঞ্তি অঞ্-কিপ<sup>্</sup>। বিপরীত, প্রতি-ফল, উন্টা। "কাশ্চিদ্বিপর্য্যগৃধ্তবস্ত্রভূষণা বিস্মৃত্য চৈকং যুগলেম্বথাপরা:।" ( ভাগবত ১০।৪১।২৫ ) 'বিপর্যাক্ বিপরীতং' ( স্বামী )

বিপর্যায় (পুং) বি-পরি ই 'এরচ' ইতাচ্। ২ ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য, পর্যায়—ব্যাত্যাস, বিপর্যাস, ব্যত্যয়, বিপর্যায়। (ভরত) ২ পাতঞ্জল-দর্শনোক্ত চিত্তর্তিভেদ, "প্রমাণবিপর্যয়-বিকল্পনিদ্রা স্বতরঃ" (পাতঞ্জলদ° ১৮) প্রমাণ, বিপর্যায়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্কৃতি এই পাঁচটী চিত্তের বৃত্তি। ইহার লক্ষণ—

"বিপর্যায়ো মিথ্যা জ্ঞানমতজ্ঞপপ্রতিষ্ঠং।" (পাতঞ্জলদ ১।৮)
'অতজ্ঞপপ্রতিষ্ঠং তজ্ঞপে জ্ঞানপ্রতিভাসিরূপে ন প্রতিষ্ঠতে,
নাবাধিতং বর্ত্ততে ইতি, মিথ্যাজ্ঞানং অতদ্বতি তদ্প্রকারকং
ভ্রমজ্ঞানং বিপর্যায়ঃ'।

বিপর্য্যয় মিথ্যাজ্ঞান, যে জ্ঞান বিজ্ঞাত বিষয়ে স্থির থাকে না, পরিণামে বাধিত হয়, সেই মিথ্যাজ্ঞানকে বিপর্যায় অর্থাৎ ভ্রম বলা যায়। এক বস্তুকে অগুরূপে জানার নাম বিপর্যায় বা ভ্রম-জান। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, গুক্তিতে রজতজ্ঞান। প্রথমে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রমজান জন্মে, পরিশেষে এটা রজত নয় কিন্তু শুক্তি ( ঝিতুক ) এইরূপ যথার্থ জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বজ্ঞান বাধিত হয়। প্রথমে হইয়াছে বলিয়া পূর্ব্ব ভ্রমজ্ঞান প্রবল এবং পরে হইম্বাছে বলিয়া উত্তর যথার্থ জ্ঞান ত্র্বল, অতএব উত্তর জ্ঞান দারা পূর্বজ্ঞান বাধিত হইবে না, এরূপ আশস্থা করা উচ্ছিত নহে। পূর্বাপর বলিয়া জ্ঞানের সবল-ছুর্বল-ভাব হয় না। যে জ্ঞানের বিষয় বাধিত, তাহাকেই তুর্বল, এবং মাহার বিষয় বাধিত নহে, তাহাকে প্রবল বলা যায়। স্থতরাং অবাধিতবিষয় উত্তরজ্ঞান বাধিতবিষয় পূর্ব্বজ্ঞান হইতে প্রবল। যে স্থলে পূর্ব্ব-জ্ঞানকে অপেক্ষা করিয়া উত্তরজ্ঞান জন্মে, সেথানে পূর্বজ্ঞানের বাধা জন্মাইতে উত্তরজ্ঞানের সঙ্কোচ হইতে পারে। এস্থলে কেহ কাহারও অপেক্ষা রাখে না। স্বতম্বভাবে আপন আপন কারণ হইতে জ্ঞানদ্বয় জন্মিয়া থাকে , অতএব সত্যজ্ঞান ভ্রম-জ্ঞানের বাধা করিতে পারে।

এটা ইহা কি না ? ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্যায়ের অন্তর্গত। বিপর্যায় ও সংশয়ের প্রতেদ এই যে, বিপর্যায় স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্তথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞান কালে হয় না। সংশয়য়লে জ্ঞানকালেই পদার্থের অন্থিরতা প্রতীতি হয়, অর্থাৎ সংশয়য়লে পদার্থসকল 'এই এইরপই' এরপ নিশ্চয় হয় না। অমস্থলে বিপরীতরূপে একটা নিশ্চয় হইয়া য়য়। উত্তরকালে 'উহা এরপ নহে' এইরূপে বাধিত হয়।

ভাষ্যে লিখিত আছে যে,"স কন্মাৎ ন প্ৰমাণং যতঃ প্ৰমাণেন ৰাধ্যতে ভূতাৰ্থবিষয়ভাৎ প্ৰমাণন্ত, তত্ৰ প্ৰমাণেন বাধনমপ্ৰামাণ্যৎ দৃষ্ঠং তদ্যথা—বিচন্দ্রদর্শনং সিষ্বরে বৈক্চন্দ্রদর্শনেন বাধ্যতে ইতি। সেয়ং পঞ্চপর্কা ভবতি অবিভালিতারাগদ্বোভিনিবেশাঃ ক্রেশা ইতি।" (পাতঞ্জল ১৮) সেই বিপর্যায় জ্ঞান প্রমাণ হয় না কেন ? এই বিপর্যায় জ্ঞান প্রমাণ হায়া বাধিত হয় বিলয়াই ইহা প্রমাণ হয় না। প্রমাণজ্ঞান ভূতার্থ বিষয় অর্থাৎ উহায় বিষয় কথনই বাধিত হয় না। প্রমাণ ও অপ্রমাণ জ্ঞানের মধ্যে অপ্রমাণজ্ঞান প্রমাণজ্ঞান দ্বায়া বাধিত হয়, এরূপ দেখা যায়। যেমন চক্র একটা এই যথার্থ জ্ঞান দ্বায়া চক্র ছটা এই ল্রমজ্ঞানবাধিত হয়, মিগ্যা বলিয়া বুঝায়। ল্রমরূপ এই অবিভাপর্কর, পঞ্চ অবয়বে বিভক্ত, যথা—অবিভা, অন্মিতা, রাগ, দ্বয়, ও অভিনিবেশ। ইহায়া আবায় যথাক্রমে তমঃ,মোহ, মহামাহ, তামিত্র ও অন্ধ্রতামিত্র নামে অভিহিত হয়। (পাতঞ্জলদ°)

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে,—
"পঞ্চ বিপর্যায়ভেদা ভবস্তাশক্তিশ্চ করণবৈকল্যাৎ। অস্তাবিংশতিভেদা তৃষ্টিন বিধাষ্টধা সিদ্ধিঃ॥"

( সাংখ্যকারিকা° ৪৭ )

বিপর্যায় পাঁচ প্রকার যথা—অবিভা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ। ইহা আবার তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্ত্র ও অন্ধতামিস্ত্র নামে অভিহিত।

"ভেদন্তমসোহইবিধো মোহশু চ দশবিধো মহামোহঃ। তামিশ্রোহইাদশধা তথা ভবন্ত্যন্ধতামিশ্রয়ঃ॥"

( সাংখ্যকারিকা<sup>°</sup> ৪৮)

তম ৮ প্রকার, মোহ ৮ প্রকার, মহামোহ দশ প্রকার, তামিত্র এবং অন্ধতামিত্র দশ প্রকার, প্রকৃতি, মহত্তব, অহন্ধার এবং পঞ্চনাত্রকে আত্মা বলিয়া যে জ্ঞান তাহা অবিচা, এই অবিতার প্রকৃতি প্রভৃতি ৮ প্রকার। বিষয় বলিয়া অবিতাকে ৮ প্রকার বলা হইয়াছে। অস্মিতা, অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐর্থায়-বিশিষ্ট ; 'আমি অমর' এইরূপ যে ভ্রম তাহাই অস্মিতা, ইহাকে ভ্রম বলা যায় কেন ? তাহার কারণ আমি অমর। অণিমা প্রভৃতি ঐশ্ব্য আমার (পুরুষের) ধর্ম নহে, বৃদ্ধির ধর্ম, তথাপি আমি ( পুরুষ ) ঐশ্বর্যাবিশিষ্ট এই যে জ্ঞান, উহা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাগ ইচ্ছা, অমুরাগ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহাই অনুরাগের বিষয়। স্পর্শাদি স্বর্গীয় ও অস্বর্গীয় ভেদে হুই প্রকার। স্থতরাং শব্দাদি বিষয় দশবিধ। এই দশবিধ বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থ্ৰসাধন ; এইজন্ম ইহা রাগের অর্থাৎ অনুরাগের বিষয়। রাগের দশপ্রকার বিষয় সাক্ষাৎ স্থুথ সাধন বলিয়া রাগকেও দশবিধ বলা হইয়াছে। শব্দ অর্থে শব্দের সাক্ষাৎজ্ঞ স্ত্রথ, স্পর্শ অর্থে স্পর্শের সাক্ষাৎজন্ম স্ত্রখ, ইত্যাদি। যথন যে বস্তু বিরক্তিকর, অষ্টবিধ এখর্য্যের ফলে ক্ষণকাল্পের জন্মও তাহা উপস্থিত হইলে সেই সময় ঐশ্বর্যার প্রতিও দ্বেষ হয়, আর বিরক্তিকর শলাদিও দ্বেয় হয়, অষ্ট ঐশ্বর্য্য এবং শলাদি দশ এই অষ্টাদশ প্রকার দেয়া বলিয়া দেষকে অষ্টাদশ প্রকার বলা হইরাছে। মরণ আমাদিগকে অষ্টবিধ ঐশ্বর্য় ও শলাদি দশবিধ ভোগ্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারে, এইজন্ত উহাও অষ্টাদশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই মরণভন্ন ইষ্টবিরোগ সম্ভাবনা মাত্র। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ বোধ হয় বে, ভন্ন মাত্রই বিপর্য্যরের অন্তর্গত। সকল ভন্নই অনিষ্ট সম্ভাবনা মাত্র। তবে পাতঞ্জল দর্শনে কেবল মরণভন্নকই বিপর্য্যর বলিয়া অভিহিত করা হইরাছে। কারণ মরণভন্নই সকল ভন্নের শেষ; এইজন্ত মরণ ভন্ন বলিলে আর সকল বুঝা বাইবে। মন্ত্রের ও দেব-গণেরও বিপর্য্যর আছে। (সাংখ্যকারিকা)

[বিশেষ বিবরণ অবিছ্যাদি তত্তৎ শব্দ দেখ]
বিপর্য্যস্ত (, ক্রি ) বি-পরি-অন্-জ। > বিপর্যায় থাপ্ত, উপ্টে-পাণ্টে বাওয়। ২ ছড়ভঙ্গ। ৩ পরার্ত্ত।
বিপর্য্যাণ ( ক্রি ) বিপর্যায়। রাতিক্রম।
বিপর্য্যায়ে (পুং ) বিগতঃ পর্য্যায়ো যহা। বি-পরি-ই-খঞ।
পর্য্যায়ের ব্যতিক্রম, ক্রমপরিবর্ত্তন, ক্রমত্যাগ, নিয়মভঙ্গ।

"বিপর্য্যায়ে কুলং নাস্তি ন কুলং রগুপিগুয়োঃ।" ( কুলাচার্য্যকারিকা )

বিপর্য্যাদ (পুং) বি-পরি-অস-ঘঞ্। ১ বিপর্যায়, বৈপরীত্যা, ব্যতিক্রম। (অমর)

"পুরা যত্র স্রোভঃ পুলিনমধুনা তত্ত্ব সরিতাং
বিপর্য্যাসং যাতো ঘনবিরলভাবঃ: ফিভিক্রহাম্।
বহোর্দ্দৃষ্টং কালাদপরমিব মত্তে বনমিদং
নিবেশঃ শৈলানাং তদিদমিতি বৃদ্ধিং দ্রুদ্যতি ॥" (উত্তরচ°)
২ অপ্রমাত্মক বৃদ্ধিভেদ, এক বস্তকে অন্ত বস্তু বলিয়া জ্ঞান,
ভ্রমাত্মক জ্ঞান। যে যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া যে অযথার্ধ
জ্ঞান হয়। যেমন রজ্জু সর্প নহে অথচ অপ্রমাত্মক জ্ঞানহেতু
ভাহাকে সর্প বলিয়া বোধ হয়।

ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে,—

"তচ্চ্ন্ত তন্মতির্যান্তাদপ্রমা সা নির্মণিতা।
তৎ প্রপঞ্চো বিপর্যানঃ নংশ্রোহণি প্রকীর্ত্তিঃ ॥
আত্মো দেহে হাত্মবৃদ্ধিঃ শঙ্খাদৌ পীততামতিঃ।"(ভাষাপরিচ্ছেদ)
'তচ্চ্ন্ত ইতি তদভাববতি তৎ প্রকারকং জ্ঞানং ভ্রম ইত্যর্থঃ
তৎপ্রপঞ্চ অপ্রমাপ্রপঞ্চঃ বিপর্যানঃ।' (মুক্তাবলী)

যে বস্তুতে যাহা নাই ( যেমন শঙ্খে কখন পীতবর্ণ নাই ) সেই বস্তুতে ('সেই শঙ্খে) তৎপ্রকারক ( সেই পীতবর্ণরূপ ) যে বৃদ্ধি তাহা অপ্রমা বৃদ্ধি বলিয়া নির্মাপিত হয়। এই অপ্রমা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভ্রমবন্ত্রল পদার্থে বিস্তৃত হইলে তাহার নাম বিপর্যাদ। বেমন দেহে আত্মবৃদ্ধি প্রভৃতি। প্রকৃতপক্ষে দেহে আত্মার গুণক্রিয়াদি কিছুই নাই, অথচ অপ্রমাত্মকজ্ঞান হৈতু দেহকেই অনেকে আত্মা বলিয়া জানে।

বিপৰ্ব্ব ( ত্রি ) বিগতং পর্ব্ব সন্ধিন্থানং যস্ত । বিচ্ছিন্নসন্ধিক, যাহার শরীরের সন্ধিন্থল বিশ্লিষ্ট হইয়াছে।

"तूद्धः विशर्कमर्भन्न ।" ( अक् )। >৮१। > )

'বুত্রং বিপর্বং বিচ্ছিন্নসন্ধিকং যথা তথার্দ্দরং হিংসিউবান্' (সায়ণ) বিপাল (ক্লী) বিভক্তং পলং যেন। ফলের স্কল্প অংশবিশেষ, একপালের ষষ্টিভাগের একভাগ অর্থাৎ ৬০ বিপালে এক পল, ৬০ পালে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

বিপলায়িন ( @ ) পলায়নকারী।

বিপলাশ ( তি ) পত্ৰহীন।

বিপাবন (ত্রি) বি-পূ-ল্যট্। > বিশেষ প্রকারে পবিত্রকারী। ২ বিশুদ্ধ পবন, নির্মাণ বায়। বিশুদ্ধঃ পবনো ষস্তাং (দ্রিয়াং টাপ্) বিপাবনা। যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু আছে।

"মন্দপ্রনাব্ঘট্টিতচলিতপ্লাশক্রমা বিপ্রনা বা।

মধুরম্বরশান্তবিহঙ্গমৃগরুতা পূজিতা সন্ধা। " ( বৃহৎস° ৩৬। १ )
বিপব্য ( ত্রি ) বি-পূ-ষৎ ( অচো ষৎ। পা অ১১৯৭ )। শোধনীয়,
শোধন করিবার যোগ্য।

বিপশিন্ ( পুং ) বৃদ্ধভেদ। ( হেম° ) বিপশু ( ত্রি ) পশুরহিত, পশুসূত।

"হাহেতি দম্যাগণগাতহতা রটস্তি নিঃস্বীকৃতা বিপশবো ভূবি মর্ত্তাসজ্বাঃ।" ( বৃহৎস° ১৯া৭ )

বিপশ্চি ( ত্রি ) বিপশ্চিৎ, পণ্ডিত।

বিপশ্চিক (পুং) পণ্ডিত। (দিবাা° ৫৪৮।২২)

বিপশ্চিৎ ( ত্রি ) বি-প্র-চিত্-কিপ্ বিশেষং পশাতি বিপ্রকৃষ্টং চেততি চিনোতি চিন্তমতি বা প্ষোদরাদিছাৎ সাধুঃ। যিনি বিশেষরূপে দেখেন, স্ক্রদনী, দূরদনী।

অর্থাৎ শাস্ত্রের বথার্থার্থ বাঁহার চক্ষে পড়ে, বিনি উত্তম জ্ঞানী অর্থাৎ সম্যক্রপে তত্ত্বজ্ঞ, বিনি উত্তমরূপে চরন ( শাস্ত্রের মর্মার্থ সংগ্রহ) করিতে পারেন, বিনি উত্তম চিস্তাশীল অর্থাৎ চিম্তাদারা প্রকৃত্তপদার্থনির্ণয়ে সমর্থ, তিনি পণ্ডিত, বিদ্বান্, সর্ব্বার্থতত্ত্বদর্শী।
"সর্ব্বোয়ন্ত বিশিষ্টেন ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা।

মন্ত্রেং পরমং মন্ত্রং রাজা বাড় গুণাসংযুত্ম ।" (মন্ত্র ৭।৫৮)
'বিশিষ্টেন বিপশ্চিতা বিহুষা প্রান্ধনেন সহ সন্ধিবিগ্রহাদি
বক্ষামাণগুণষট কোপেতং প্রকৃষ্টং মন্ত্রং নিরপ্রেং।' (কুলুক)
বিপশ্চিত (ত্রি) পণ্ডিত, বিপশ্চিদর্থ। [বিপশ্চিৎ দেখ।]
বিপশ্যন (ক্লী) বৌদ্ধনতে, প্রকৃত জ্ঞান।

বিপশ্যনা (ন্ত্রী) স্ক্রদর্শিনী। দিব্য বৃদ্ধি। অন্তর্যামিত্ব শক্তি। বিপশ্যিন্ (পুং) বৃদ্ধভেদ। বিপস্ (ক্লী) মেধা। জ্ঞান। বিপাশস্থল (ত্রি) পাংগুলরহিত। (ভারত বনপর্ব্ধ)

বিপাংস্কল (ত্র ) পাংক্তনরাহত। (ভারত বনপন্ধ)
বিপাক (পুং) বি-পচ-ভাবে কর্মানি বা ঘঞ্। ১ পচন,
পাক। (ভাগবত ৫।১৬।২•) ২ স্থেদ। ৩ কর্ম্মের ফল। (মেদিনী)
৪ ফলমাত্র। ৫ চরমোৎকর্ম।

"সর্বে ধিয়া যোগবিপাকতীব্রয়া

হাদ্পদ্মকোষে ক্ষুরিতং তড়িৎপ্রভম্ন (ভাগবত ৪:৯।২)

৫ কর্ম্মকলপরিণাম, কর্ম্মকলের পরিণামের নাম বিপাক,
একটী কর্ম করিলে তাহার যে ফলভোগ হয়, তাহাকেই বিপাক
কহে। ইহা তিনপ্রকার, জাতি, আয়ঃ ও ভোগ। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপ্র
তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

"সতি মূলে তদিপাকো জাত্যায়ুর্জোগাঃ" ( পাতঞ্কলদ°২।১৩)
'সতিমূলে ক্লেশমূলে সতি তদিপাকঃ তেষাং কর্ম্মণাং বিপাকঃ,
জাত্যায়ুর্জোগাঃ জন্মায়ুঃস্থুখছঃখভোগাশ্চ ভবস্তি, সংস্থু ক্লেশেষু
কর্মাশয়ো বিপাকারন্তী ভবতি,নোচ্ছিন্নক্লেশমূলঃ। যথা তুষাবলনাঃ
শালিতভুলা অদগ্ধবীজভাবা বা তথা ক্লেশাবনদ্ধক্লেশবিপাকপ্ররোহী ভবতি নাপনীতক্লেশে ন প্রসংখ্যানদগ্ধক্লেশবীজভাবো বেতি। স চ বিপাকন্তিবিধঃ জাতিরায়ুর্জোগ
ইতি।' (ভাষা)

অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চরেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অন্মিতা, রাগ, দেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্রেশ থাকিলেই ধর্মবিধর্মক্রপ কর্মাশয়ের বিপাক জাতি, আয়ু ও ভোগ হইয়া থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে। জন্ম, আয়ু ও ভোগ এই বিপাকের কারণ কর্মাশয় থাকিলেই ভাহার কার্য্য জন্ম আয়ু; ও ভোগ হইবে। ইহার অন্যথা হইবার নহে।

চিত্তভূমিতে ক্লেশ থাকিলেই কর্মাশয়ের বিপাক হয়। ক্লেশরপ মূলের উচ্ছেদ হইলে আর হয় না। যেমন শালিতভূল তুবের মধ্যে আচ্ছাদিত থাকিয়া এবং দয়বীজশক্তি না হইয়া অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয়। তুবের বিমোক অথবা বীজশক্তি দাহ করিলে আর হয় না, তক্রপ ক্লেশ মিশ্রিত থাকিয়াই কর্মাশয় অদৃষ্ট ফলজননে সমর্থ হয়, ক্লেশ অপনীত হইলে অথবা প্রসংখ্যান দারা ক্লেশরণ বীজভাবের দাহ করিলে আর হয় না। উক্ত কর্ম্মবিপাক তিনপ্রকার, জাতি, ময়য় প্রভৃতি জয়া, আয়ৄঃ জীবনকাল, ভোগ ও অথহঃথের সাক্ষাৎকার। কর্মের বিপাক জাতি, আয়ঃ ও ভোগ কিরূপে হইয়া থাকে এবং কিরূপ কর্মের ফলে এই সকল ভোগ হয়, তাহার বিয়য় এইরপ লিখিত আছে.

একটা কর্ম্ম কি একটা জন্মের কারণ ? অথবা একটা কর্ম্ম অনেক জন্ম সম্পাদন করে? বা অনেক কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ? অথবা অনেক কর্ম্ম একটা জন্মের কারণ ? ইহার বিচারে এইরূপ নিথিত হইয়াছে যে, একটী কর্ম্ম একটী জন্মের কারণ এরপ বলা যায় না। কারণ অনাদিকাল হইতে সঞ্চিত জন্মান্তরীয় অসংখ্য অবশিষ্ঠ কর্ম্মের এবং বর্ত্তমান শরীরে যাহা কিছু করা হইরাছে, এই সমস্তের ফলক্রমের ফলোৎপত্তির পৌর্কাপোর্য্যের নিয়ম না থাকায় লোকের ধর্মার্ফানে অবিখাদ হইয়া পড়ে, সেরপ হওয়া সঙ্গত নহে। একটী কর্ম্ম অনেক জন্মের কারণ ইহাও বলা যায় না; कात्र विषय कर्मात मार्या याचि अक्टीरे व्यानक करमात्र কারণ হইয়া পড়ে, তবে অবশিষ্ট কর্ম্মরাশির বিপাককালের অবসরই ঘটিয়া উঠে না। অনেকগুলি কর্ম্ম জন্মের কারণ, ইহাও বলা যায় না: কারণ সেই অনেক জন্ম একদা হইতে পারে না। স্থতরাং ক্রমশঃ হয় বলিতে হইবে। তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত দোষ অর্থাৎ কর্মান্তরের বিপাকের সময়াভাব হইয়া উঠে। অতএব জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কর্ম্ম সমুদ্য প্রধান ও অপ্রধান ভাবে অবস্থিত হইয়া সরণদারা অভিব্যক্ত অর্থাৎ ফলজননে অভিমুখা-কৃত হইয়া জন্ম প্রভৃতি কার্য্য একত্র মিলিত হইয়া একটীই জন্ম সম্পাদন করে। সঞ্চিত কর্ম্মরাশি প্রারন্ধ কর্ম্মহারা অভিভূত থাকিয়া মরণ সময়ে সজাতীয় অনেক কর্ম্মের সহিত মিলিত হইয়া একটা জন্ম উৎপাদন করে। এইরূপ হইলে আর পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকে না। কারণ যেমন একএক জন্ম অনেক কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, এদিকে একটা জন্মদারাও অনেক কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া আয়ব্যয় একরূপ তুল্য হইয়া পড়ে। উক্ত জন্ম উক্ত কর্ম অর্থাৎ উক্ত জন্মের প্রয়োজন কর্মদারাই আয়ুলাভ করে, অর্থাৎ যে কর্ম্মসমষ্টিবারা মন্ত্র্যাদির জন্ম হয়, তাহারই দ্বারা জীবনকাল ও স্থথতঃথের ভোগ হইয়া থাকে।

উক্তবিধ কর্মাশর জন্ম, আয়ু ও ভোগের কারণ বলিয়া বিবিপাক অর্থাৎ উক্ত জন্মাদি তিন প্রকার বিপাকের জনক বলিয়া কথিত হয়, ইহাকেই একভবিক অর্থাৎ একটা জন্মের কারণ কর্মাশয় বলা যায়।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্মাশয় কেবল ভোগের হেতু হইলে তাহাকে এক বিপাকারন্তক বলা যায়। যেখন নহুষ রাজার। আয়ুঃ ও ভোগ এই উভয়ের জনক হইলে দ্বিবিপাকারন্তক হয়, যেমন নন্দীশ্বরের। (নন্দীশ্বরের অন্তবর্ষ মাত্র আয়ু ছিল, শিবের বর প্রদানে অমরত্ব ও তত্বস্তুক্ত ভোগ হয়)।

গ্রন্থিরা (গাঁইট দিয়া) সর্বাবয়বে ব্যাপ্ত মৎশুজালের

ভার চিত্ত অনাদি কাল হইতে ক্লেশ, কর্ম ও বিপাকের সংস্কার দারা পরিব্যাপ্ত হইয়া বিচিত্র হইয়াছে। উক্ত বাসনা সমুদায় অসংখ্য জন্ম হইতে চিত্তভূমিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। জন্মহেতু একভবিক ঐ কর্মাশয় নিয়ত বিপাক ও অনিয়ত বিপাক হইয়া থাকে। অর্থাৎ কতকগুলির পরিণাম সময় অবধারিত থাকে, কতকগুলির পরিণাম কি ভাবে হইবে, তাহা দ্বির বলা যায় না।

দৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক কর্মাশয়েরই এরূপ নিয়ম করা যাইতে পারে যে, উহা একভবিক হইবে। অনুপ্রজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মাশয়ের সেরূপ নিয়ম হইতে পারে না, কারণ অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মাশয়ের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বিপাক না জন্মিয়াই ক্বতকর্মানয়ের নাশ হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপ-গমন অর্থাৎ যাগাদি প্রধান কর্ম্মের স্বর্গাদিরূপ বিপাক হইবার ममम दिःमानिक्र व्यक्षं किक्षि इः अ जन्मारेट शास्त्र। তৃতীয়তঃ নিয়ত বিপাকপ্রধান কর্ম দারা অভিভূত হইয়া চির-কাল অবস্থিতি করিতেও পারে। বিপাক উৎপাদন না করিয়া সঞ্চিত কর্মাশয়ের নাশ যেমন শুক্রকর্ম্ম অর্থাৎ তপস্থাজনিত ধর্ম্মের উদয় হইলে এই জন্মেই কৃষ্ণ অর্থাৎ কেবল পাপ অথবা পাপপুণা মিশ্রিত কর্ম্মরাশির নাশ হয়। এ বিষয়ে উক্ত আছে,—পাপাচারী অনাত্মজ্ঞ পুরুষের অসংখ্য কর্মারাশি চুই প্রকার, একটী রুষ্ণ অর্থাৎ কেবল অধর্মা, অপরটী শুক্লকৃষ্ণ অর্থাৎ পুণ্যপাপমিশ্রিভ, এই উভয়বিধ কর্মকেই পুণ্য দ্বারা গঠিত একটা কর্মরাশি নষ্ট করিতে পারে। অতএব সকলেরই স্কুক্ত শুক্লকর্ম্মের অরুষ্ঠানে তৎপর হওয়া বিধেয়।

প্রধান কর্ম আবাপগমন বিষয়ে উক্ত আছে যে, স্বল্লসকর অর্থাৎ যজ্ঞাদি সাধ্যকর্মের স্বলের ( যোগামুক্ল হিংসাজনিত পাপের ) সঙ্কর হয়, সংমিশ্রণ হয় । সপরিহার অর্থাৎ হিংসাজনিত ঐ অল্লমাত্র অধর্ম প্রায়ন্টিত্তাদি লারা উচ্ছেদ করা যায় । সপ্রত্যবমর্ষ অর্থাৎ যদি প্রমাদবশতঃ প্রায়ন্টিত্ত না করা হয়, তবে প্রধান কর্মফলের উদয় সময় ঐ অল্লমাত্র অধর্ম্মও স্বকীয় বিপাক অর্থাৎ অনর্থ জন্মায় । তথাপি ঐ স্বথভোগের সময় সামাত্র তঃথবছিক্দিকা সন্থ করা যায় । কুশল অর্থাৎ প্র্ণানরাশির অপকর্ষ করিতে ঐ অল্লমাত্র অধর্ম্ম সমর্থ হয় না, কারণ উক্ত সামাত্র অধর্ম্ম অপেক্ষা যাগাদিরত ধর্মের পরিমাণ অধিক, ব্যাহাতে এই ক্ষুদ্র অধর্ম্ম অপ্রধানভাবে থাকিয়া স্বর্গভোগের সময় অল্পরিমাণে তঃথ জন্মাইয়া থাকে । তৃতীয় গতি যথানিয়ত বিপাকে এতাদৃশ প্রধান কর্ম্মলারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থান করা, কারণ অদৃষ্টজন্মবেদনীয় নিয়ত বিপাক

কর্মরাশিই মরণদারা অভিব্যক্ত হয়; অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্মরাশি সেরপে মরণসময়ে অভিব্যক্ত হয় না।

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মরাশি নষ্ট হইতেও পারে, প্রধান কর্ম্মবিপাক সময়ে আবাপগমন (সহায়কভাবে অবস্থান) করিতেও পারে, অথবা প্রধান কর্মম্বারা অভিভূত হইয়া চিরকাল অবস্থিতি করিতে পারে, যতকাল পর্যান্ত সজাতীয় কর্ম্মান্তর অভিব্যক্ত হইয়া উহাকে ফলাভিমুখ না করে।

অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অনিয়ত বিপাক কর্ম্মনশিরই দেশ, কাল ও নিমিত্তের স্থিরতা হয় না, বলিয়াই কর্ম্মণতি শাস্ত্রে বিচিত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আরও অভিহিত হইয়াছে যে, জন্ম, আয়ু ও ভোগ ইহারা পুণ্য দারা সম্পাদিত হইলে স্থথের কারণ এবং পাপদারা সম্পাদিত হইলে ছঃথের কারণ হয়।

"তে হলাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ" (পাতঞ্জলদ° ২।১৪) 'জন্মায়ুর্জোগাঃ পুণ্যহেতুকাঃ স্থুখফলাঃ, অপুণ্যহেতুকাঃ তুঃখ-ফলা ইতি।' (ভাষ্য)

পূর্ব্বোক্ত জাতি, আয়ুও ভোগ পুণ্য দারা সাধিত হইলে স্থাবের জনক এবং পাপ দারা সাধিত হইলে গুংথের জনক হয়। সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ হুঃথ যেমন প্রতিকূলস্বভাব, এইরূপ বৈষয়িক স্থাবকালেও যোগীদিগের গুঃখ অন্থভব হয় বলিয়া তাহারা বিষয়স্থাকে গুঃখ বলিয়া বোধ করেন।

জন্ম ও আয়ুঃ সুথ ছঃথের কারণ হইতে পারে, ভোগ কিরপে কারণ হর ? বরং স্থ্যুঃথই বিষয়ভাবে ভোগের ( অন্থত্বের ) কারণ এরপ আশদ্ধা করা যাইতে পারে। সমাধান বেমন ওদনাদিকেও কারক বলে, ফলতঃ উহা ক্রিয়ার পরবর্ত্তী, স্থতরাং ক্রিয়াজনক নহে। ক্রিয়ার জনককেই কারক বলে। তথাপি যাহার উদ্দেশ করিয়া যে ক্রিয়া হয়, ঐ উদ্দেশ্যকেও কারণ বলা হইয়া থাকে। ভোগেই পুরুষার্থ, স্থথ ছঃখ নহে। ভোগের নিমিত্তই স্থথছঃথের আবির্ভাব; অতএব ভোগকেও স্থথ ছঃথের কারণ বলা যাইতে পারে।

বিবেকশালী যোগীর পক্ষে বিষয়মাত্রই হঃথকর, কারণ ভোগের পরিণাম ভাল নহে, ক্রমশঃ তৃষ্ণা বৃদ্ধি হয়। ভোগকালে বিরোধীর প্রতি বিদ্ধে হয় এবং ক্রমশঃই ভোগসংস্কার বৃদ্ধি হইতে থাকে। চিত্তের স্থ্য হঃখ ও মোহস্বরূপ বৃত্তিসকলও পরস্পর বিরোধী, কিছুতেই শান্তি হয় না।

যোগীর পক্ষে সমস্তই হুংধ ইহা কিরুপে প্রতিপন্ন করা যায় ? এই আশন্ধা নিরাকরণের জন্ম বলা হইয়াছে যে, সকলেরই রাগ ( আসক্তিকামনা ) সহকারে চেতন ও অচেতন উভয়বিধ উপায় জন্ম অথের অন্তব হইয়া থাকে। অতএব রাগজন্ম কর্মাশয় বিভাষান আছে, ইহা বলিতে হইবে। অতএব হুঃথের কারণ দেষ ও মোহ এবং এই দেষ ও মোহ বশতঃ কর্মাশর হইরা থাকে। যদিও যুগপৎ রাগ, দেষ ও মোহ এই তিনের আবি-ভাব হয় না, তথাপি একের আবির্ভাব কালে অপরগুলি বিচ্ছিন্ন হয়, প্রাণিপীড়ন না করিয়া উপভোগ সম্ভোগ সম্ভব হয় না, অতএব হিংসাকৃত ও শারীর (শরীর সম্পাত্ত) কর্মাশয় হয়। বিষয়স্থথ অবিভাজভা হইয়া থাকে। তৃপ্তি বশতঃ ভোগবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তির অভাবকে স্থথ বলে।

চঞ্চলতা বশতঃ ইন্দ্রিয়গণের অশান্তিকে হৃঃথ বলে। ভোগের অভ্যাস দারা ইন্দ্রিয়ের বৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ বিষয়বৈরাগ্য হয় না। কারণ ভোগাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গেই অনুরাগ ও ইন্দ্রিয়ের কৌশল বৃদ্ধি হইতে থাকে। অতএব ভোগাভ্যাস স্থেথর কারণ নহে। বৃশ্চিকের বিষ হইতে ভয় পাইয়া যেমন সর্পের মুথে পতিত ও দিট হইয়া অধিকতর হৢঃথ অনুভব করে, তজ্ঞাপ স্থেকামনা করিয়া বিষয়সেবা করিয়া পরিশেষে মহাহৢঃথপঙ্কে নিময় হইতে হয়। প্রতিকূলস্বভাব এই পরিণাম হৢঃথ স্থ্থভোগ সময়েও বোগিগণকে ক্রেশ প্রদান করে।

সকলেরই দ্বেষসহকারে চেতন ও অচেতন এই দিবিধ উপায় দারা হংথ অন্তুত হয়, এহলে দ্বেষজন্ম কর্মাশয় হইয়া থাকে। স্থাথের উপায় প্রার্থনা করিয়া শরীর বাক্ ও চিত্ত দারা ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাতে অপরের প্রতি অন্থগ্রহ ও নিগ্রহ উভয়ই সন্তব। এই পরান্থগ্রহ ও পরপীড়া দারা ধর্মা ও অধর্মের সঞ্চার হয়। এই কর্মাশয় লোভ বা মোহবশতঃ ইইয়া থাকে। ইহারই নাম তাপতঃখ।

সংস্থারত্থ কি ? স্থার্থিব ইইতে একটা স্থথ বা স্থের কারণ এইরূপে সংস্থার হয়, ঐরূপ গ্রংথার্থিব হইতেও সংস্থার জন্মে, এইরূপে কর্মফল স্থথ বা গ্রংথের অন্তথ্য হইয়া স্থ্থ-সংস্থার জন্মে। সংস্থার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে রাগ এবং রাগ হইতে কায়িক বাচিক ও মানসিক ব্যাপার জন্মে। তাহা হইতে ধর্মা ও অধর্মরূপ কর্মাশয় হয়, ঐ কর্মাশয় হইতে জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক হয়। পুনর্বার সংস্থার জন্মে। এইরূপে অনাদি প্রবহ্মাণ গ্রংথ দ্বারা প্রতিকৃলভাবে পরিলক্ষিত হইয়া যোগিগণের উদ্বেগ জন্মে।

এইজন্ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, মূল অর্থাৎ কর্মাশয় থাকিলেই জাতি, আয়ু ও ভোগ এই ত্রিবিধ বিপাক হইবে। সম্যক্ জানের দারা কর্মাশয় বিনষ্ট হইলে আর বিপাক হইবে না। যতক্ষণ পর্যাস্ত কর্মাশয় বিনষ্ট না হইবে, ততক্ষণ জন্ম, মৃত্যু ভোগরূপ বিপাকের হাত হইতে নিষ্কৃতি নাই।

জীব অবিভাভিভূত হইয়া বারংবার জন্মগ্রহণ করে, আবার মৃত্যুমুথে পতিত হয় এবং জন্মাবধি মৃত্যু পর্যান্ত স্থব ছঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কর্মাশয় বিনষ্ট হইলে এরপ বিপাক আর হয়
লা। এইজন্ম যোগিগণ আপনাকে এবং অন্থ সাধারণকে
আনাদি হঃথস্রোতে ভাসমান দেখিয়া সমস্ত হঃথের ক্ষয়কারণ
সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকেই রক্ষক বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ
করিয়া থাকেন। (পাতঞ্জলদ°)

ভ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকান্তে মাধুর্যাদি রসের পরিণতি।
বিপাক সম্বন্ধ আয়ুর্বেদশান্তে কথিত হইয়াছে যে, রস অর্থাৎ
দ্রব্যের আম্বাদ, কটু (ঝাল), তিক্ত, ক্যায়, মধুর, অয় এবং
লবণ এই ছয়ভাগে বিভক্ত হইলেও তাহাদের বিপাক প্রায়ই
ম্বায়, অয় ও কটু এই তিনপ্রকার অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্যস্থ
ঐ ছয়টী রস জঠরায়িযোগে পক হইলে উহারা প্রকৃতির
নিয়মামুসারে যে স্বায়, অয় ও কটু এই তিনটী মাত্র রসে
পরিণত হয়, তাহাকেই আয়ুর্বেদে বিপাক বা রসবিপাক বলে।
বিপাকের নিয়ম এই য়ে,লবণ ও মিইদ্রের ভক্ষণ করিলে, জঠরায়ি
ছারা পক হইয়া তাহা হইতে মধুররসের, ভুক্ত অয়দ্রব্য ঐ রূপে
পচ্যমান হইলে তাহা হইতে অয়রসের এবং কটু, তিক্ত ও
ক্যায়রস হইতে উক্তর্মপে কটুরসের উৎপত্তি হয়।

"জাঠরেণাগ্নিনা যোগাৎ ষহদেতি রসাস্তরম্।
রসানাং পরিণামান্তে স বিপাক ইতি স্বৃতঃ॥" ( স্কুশ্রুত )
"ত্রিধা রসানাং পাকঃ স্থাৎ স্বাদ্মকটুকাত্মকঃ।
মিইঃ পটুশ্চ মধুরমমোহয়ং পচ্যতে রসঃ।
কটুতিক্রক্ষায়াণাং পাকঃ স্থাৎ প্রায়শঃ কটুঃ॥" ( বাগ্ভট )
'প্রায়ঃপদেন ত্রাহিঃ স্বাহ্রমবিপাকঃ শিবা ক্ষায়া মধুপাকা
ভুগ্নী কটুকা মধুপাকেত্যাদিঃ।' (টীকা )

কোন কোন স্থলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়; যেমন আগুধান্ত স্বাহরদবিশিষ্ট হইলেও উহার বিপাক মধুর না হইয়া অয় হয়; হরীতকী ক্বায় এবং শুলী কটু (ঝাল )-রস-যুক্ত হইলেও উহাদের বিপাক যথাযথ নিয়মান্ত্রসারে কটু না হইয়া মধুর হয়। এই কারণেই সংগ্রহক্তা মূলে 'প্রায়শঃ কটুঃ' এই প্রায় শব্দ বাবহার করিয়াছেন।

মধুরবিপাক জব্যসমূহ বায় এবং পিতের দোষ নষ্ট করে, কিন্তু আবার উহারা শ্লেমবর্দ্ধক; অমবিপাকদ্রব্য পিতবর্দ্ধক এবং বাতশ্লেমরোগাপহারক; যে সকল দ্রব্য বিপাকে কটু, তাহা পিত্তবর্দ্ধক, পাচনশীল অর্থাৎ ত্রণাদির কিংবা যে কোন রক্ষের্ম পচন (পাক) কার্য্যোপযোগী ও শ্লেমনাশক।

"শ্রেমকুন্মধুরঃ পাকো বাতপিত্তরো মৃতঃ।
অন্নস্ত কুকতে পিত্তং বাতন্মেমগদাপহঃ॥
কটুঃ করোতি পচনং কফং পিত্তঞ্চ নাশ্যেৎ।" (ভাবপ্রকাশ)
কেহ কেহ অমুবিপাক স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন,

জঠরাগির মন্দন্ধহেতু পিত বিদগ্ধপক হইয়া অমতা প্রাপ্ত হয়।
কিন্ত ইহা সমীচীন নহে, তাহা হইলে লবণরসও একটী ভিন্ন
বিপাক বলিয়া উক্ত হইতে পারে, কেননা পিত্তের তাায় শ্লেয়াও
বিদগ্ধপক হইলে লবণতাপ্রাপ্ত হয় এবং এইরূপে প্রত্যেক রদেরই
এক একটি পৃথক্ বিপাক স্বীকার করিতে হয়। তাহার দৃষ্টান্ত
এই,—বেমন, শালি, যব, মূলা ও ক্ষীর প্রভৃতি মধুররসসংযুক্তদ্রব্য
স্থালীপক হইলে উত্তরকালে রদের কোনরপ ব্যতিক্রম ঘটে না।

চিকিৎসককে দ্রব্যের রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনটী গুণের উপর নিয়ত লক্ষ্য রাথিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। ইহার মধ্যে কেহ দ্রব্যের রসের, কেহ বিপাকের, কেহ বা বীর্য্যের প্রাধান্ত স্বীকার করেন। বাঁহার মতে বিপাক প্রধান, তিনি দেখান যে, গুলী কটুরসাত্মক, কিন্ত বিপাকে মধুর হওয়ায় কটুরসের প্রভাবে বাতবর্দ্ধক না হইয়া বিপাকের প্রাধান্তবশতঃ বাতত্মই হইবে। কেহ বীর্যাকে প্রধান বলিয়া দৃষ্টান্ত দেন যে, মধুতে মিইরস থাকিলেও সে শ্লেমবর্দ্ধক না হইয়া উষ্ণবীর্যাত্মপ্রকৃত শ্লেমনই হইবে। বাহা হউক, অর্থাৎ বিনি যাহাই বলুন না কেন প্রকৃতপ্রভাবে রস, বিপাক ও বীর্য্য এই তিনটী গুণের উপরই লক্ষ্য রাথিয়া অবস্থান্ত্রসারে দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে।

৭ বিশেষরূপ আবর্ত্তর্ত । ৮ ছর্গতি । ৯ স্বাদ । স্বাছ ।
বিপাকসূত্র (ক্লী) মহাবীরপ্রোক্ত জৈনশাস্ত্রভেদ । ইহা
১১শ অঙ্গনামে কথিত। (বৃ°হরি ২।৯৪)
বিপাকিন্ (ত্রি) ১ কর্মফলবাহী । ২ আবর্ত্তনশীল । (ফল) ।

বিপাট (পুং) বি-পট-ঘঞ্। শর, বাণ। বিপাটক (ত্রি) প্রকাশক, অভিব্যক্তিকারক।

"ক্তিকারোহিণী সৌম্যা এতেষাং মধ্যবাসিনাম্। নক্ষত্রতিতয়ং বিপ্র ! শুভাশুভবিপাটকম্॥" ( মার্কণ্ডেয়পু°)

বিপাটন (क्री) বিদারণ, উৎপাটন, চলিত চেরা, ফাড়া।

বিপাটল ( ত্রি ) বিশেষরূপ পাট্কিলে বর্ণবিশিষ্ট।

( সাহিত্যদ° ১৩৬।১০ )

বিপাটিত (ত্রি) বিদারিত। বিপাঠ (পুং) ১ ইযু, বাণ, শর।

"একৈকেন বিপাঠেন জন্মে মাদ্রবতীস্থতঃ।"

( মহাভারত ৩৷২৭০৷১৭ )

ক্তিয়াং টাপ্। বিপাঠা। ২ হর্গমরাজভার্যা।

( মার্কণ্ডেরপুরাণ ৭৫।৪৬ )

বিপাণ্ডব ( ত্রি ) পাণ্ডববিরহিত। বিপাণ্ডু ( ত্রি ) > বনজ কর্কটী, বনকাঁকুড়ী। ২ বিশেষ পাণ্ডুবর্ণ। বিপাণ্ডুতা ( স্ত্রী ) পাণ্ডুবর্ণন্ত, পাণ্ডুবর্ণপ্রাপ্তি। বিপাণ্ডুর (ত্রি) > অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ, ফেকাশে। ( স্তিয়াং টাপ্) বিপাণ্ডুরা। ২ মহামেদা।

বিপাত ( ত্রি ) পাতন।

বিপাতক ( ত্রি ) নাশক।

বিপাতন (ক্লী) বিষ্যান্দন, দ্ৰবভাৰ, গলিয়া পড়া।

"ক্ষেহবিপাতনে।" (পা ৭।৩।৩৯)

বিপাদন (क्री) ব্যাপাদন, হত্যা, বধ।

বিপাদিকা (স্ত্রী) > কুষ্ঠরোগভেদ, পাদক্ষোট, চলিত পা ফাটা। (অমর) এই রোগ পায়ের তলায় জন্মে; ইহাতে পায়ের সেইস্থান অত্যস্ত দাহ ও বেদনাযুক্ত হয় এবং চুলকায়। "কণ্ড,মতী দাহক্ষজোপপন্না বিপাদিকা পাদগতেয়মেব।"

(সুশ্রুত নি ৫ অ°) [পাদক্ষোট দেখ।] ২ প্রহেলিকা। (শব্দমাল।)

বিপাদিত ( ত্রি ) ব্যাপাদিত, বিনাশিত।

বিপান (ক্লী) বিবেচনাপূর্বক পান। (শুক্লযজু: ১৯।৭২)

বিপাপ (ত্রি) পাপরহিত। বিধোত পাপ। স্তিয়াং টাপ্। বিপাপা = নদীভেদ। (ভারত ভীম্মপর্ব্ধ)

বিপাপান ( ত্রি ) বিপাপ, পাপশৃষ্ঠ। ( তৈত্তিরীয়ব্রা° হাতাও ) বিপাশ্ব ( ত্রি ) পাশ্বদেশ।

বিপাল ( ত্রি ) পালরহিত, যাহাকে কেহ পালন করে না।
"অনির্দ্ধশাহাৎ গাং স্তাং ব্যান্ দেবপশৃংস্তথা।
স পালান্ বা বিপালান্ বা ন দণ্ড্যান্ মন্ত্রত্রবীৎ।"

(মনু ৮।২৪২)

'প্রস্তাং গামনির্গতদশাহাং তথা চক্রশ্লান্ধিতোৎস্প্রব্যান্ দেবসম্বন্ধিপশূন্ পালসহিতান্ পালরহিতান্ বা শভভক্ষণপ্রবৃত্তান্ মন্ত্রদণ্ডান্ আহ।' (কুল্লুক)

বিপাশ (জী) বিপাশা নদী। (অমর)

"গাবেব শুল্রে মাতরা রিহাণে বিপাট্ছুতুল্রী পয়সা জ্ববেতে॥"
( ঋক ৩।৩৩।১ )

'বিপাট্ কুলবিপাটনাৎ বিপাশনাৎ শতপুত্রমরণোভূততমো-বৃতেমু মূর্যোর্ব শিষ্ঠস্ত পাশা অস্তাং ব্যপাস্তস্ত বিমোচনাদ্বা বিপাট্ শুতুদ্রী এতন্নামকে নজৌ ( সায়ণ ) [ বিপাশা দেখ ]

বিপাশ ( ি ) ২ পাশরহিত। ২ পাশাবিশিষ্ট। ● বরুণ। (হরিবংশ) বিপাশন ( ক্লী ) পাশরহিত। ( নিরুক্ত ৪।০ )

বিপাশা, মধ্য প্রদেশের সাগর জেলার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত দিয়া
প্রবাহিত একটী নদী। ভোপাল রাজ্যের শিরমৌ বিভাগের
পর্কতমালা হইতে সমুভূত। ইহাও বর্তমান সময়ে বিয়াস্ নদী
নামে প্রসিদ্ধ। পুরাণে এই নদী বিদ্যাপাদপ্রস্থতা বলিয়া
উক্ত আছে;—

"তথান্তা পিপ্পলিশ্রোণির্ব্বিপাশা বঞ্লানদী।"

্ ( মার্কভেম্বপুরাণ ৫৭।২২ )

আবার বামনপুরাণে এই নদী অন্ধণাদ বা দক্ষপর্বত হইতে বহির্মতা লিখিত হইয়াছে। (বামনপু° ১৩২৭)

সাগর নগর হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে প্রায় ১০ মাইল পথের উপর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল প্রেস্গ্রেভ একটা স্থলর লোহ গঠিত ঝালা সেতু নির্মাণ করান। দানো জেলার নরসিংহগড়ের নিকট এই নদী সোণার নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

নিকট এই নদা সোণার নদাতে আসিয়া মিশিয়াছে।
বিপাশা [সা] (ন্ত্রী) পাশং বিমোচয়তীতি (সত্যাপপাশেতি।
পা ৩১০২৫) ইতি বিমোচনে ণিচ্ ততঃ পচাছচ্। ১ নদীবিশেষ।
পঞ্জাব প্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের একতম। গ্রীক ভৌগোলকগণ ইহাকে Hyphasis নামে অভিহিত করিয়াছেন।
কুলুর তুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গ (সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০২৬ ফিট
উচ্চ) হইতে উদ্ভূত হইয়া মিলিরাজ্য পরিভ্রমণান্তর কাওড়া জেলার
পূর্বসীমান্তান্থিত সজ্যোল নগর পার্ম্ব দিয়া উক্ত জেলায় প্রবেশ
করিয়াছে। এই নদী উৎপত্তিস্থান হইতে পর্বতবক্ষে প্রতি
মাইলে প্রায় ১২৬ ফিট্ অবতরণ করিয়াছে। কাওড়া
জেলায় ইহার স্বাভাবিক প্রপতন প্রতি মাইলে ৭ ফিট্ মাত্র।
সজ্যোলে নদী বক্ষের উচ্চতা ১৮২০ ফিট; অতঃপর মীরথল
ঘাটের নিকট যেথানে ইহা সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে,
সেথানকার উচ্চতা প্রায় হাজার ফিট। কাওড়া জেলার রেহ্
গ্রামের নিকট এই নদী ত্রিধা বিভক্ত হইয়া মীরথল অতিক্রম
করিয়া কিছু দুরে পুনরায় পরস্পরে মিলিত হইয়াছে।

বিপাসার নিম পার্কবিত্যগতির অনেক স্থলেই পারাপারের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। কোন কোন স্থলে বায়্পূর্ণ চর্মানির্মিত "দরাই" প্রচলিত দেখা যায়। হিসিয়ারপুর জেলার শিবালিক শৈলের নিকট আসিয়া এই নদী উত্তরাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হিসিয়ারপুর ও কাঙড়া জেলাকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। তৎপরে পুনরায় বক্রগতিতে উক্ত শিবালিক শৈলের পাদম্প পর্যাটন করিয়া দক্ষিণাভিমুখী গতিতে হুসিয়ারপুর ও গুরুলাস্থা প্রবের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই পর্যাস্ত নদীর তীরভূমি বালুকাময় পলিতে পূর্ণ এবং সময় সময় উহা বন্থাদারা প্রাবিত হয়। মূল নদীর গতির স্থিরতা না থাকায় উহার মধ্যে মধ্যে স্থগভীর থাত ও দ্বীপমালার উৎপত্তি হইয়াছে। গ্রীম্মে নদীর জলের গভীরতা ৫ ফুট মাত্র এবং বর্ষা ঋতুতে জল প্রায় ১৫ ফুট উচ্চে উঠে। জলের স্বশ্বতানিবন্ধন এথানকার নৌকাগুলির তলা সাধারণতঃ চেপ্টা।

জালন্ধর জেলায় প্রবেশ করিয়া বিপাসা নদী অমৃতসর ও কাপুরথলা রাজ্যের সীমারণে প্রবাহিত হইয়াছে। উজীর ভোলার ঘাটে নদীবক্ষে সিন্ধু-পঞ্জাব ও দিল্লী রেলপথের একটা সেতু আছে। তৎপরে গ্রাপ্তট্বান্ধ রোডের সম্মুখে নৌকানির্মিত আর একটা সেতু আছে। বভায় বালুকার চর পড়ায় বৎ-সর বৎসর নদীর গতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। প্রায় ২৯০ মাইল ভূমি পরিভ্রমণের পর কাপুর্থলা রাজ্যের দক্ষিণ সীমায় এই নদী শতদ্রতে আসিয়া মিশিয়াছে।

মার্কণ্ডেরপুরাণে এই নদী হিমবৎ পাদবিনিঃস্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"বিপাসা দেবিকা বংকুর্নিস্চীরা গগুকী তথা।
কৌশিকী চাপগা বিপ্র হিমবৎপাদনিঃস্থতাঃ॥"

( মার্কণ্ডেম্বপু° ৫৭।১৮)

ঋথেদে বিপাশা আজীকীয়া নামে প্রদিদ্ধ। তৎকালে উহার অববাহিকা প্রদেশও আজীক নামে প্রচারিত ছিল।

( থক ১।১১৩।২ )

মহাভারতে এই নদীর নামনিক্ষক্তির বিষয় এইরপ লিখিত আছে। যথন বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল, তখন বিশ্বামিত্র রাক্ষসমূর্ত্তিতে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করিলে বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে কতসঙ্কর হন। তিনি পর্কাচাদি হইতেও লক্ষ প্রদান করেন, তাহাতেও যখন তাহার মৃত্যু হইল না, তখন তিনি বর্ধাকালে ন্তন জলে পরিপূর্ণা এক স্রোতস্বতী নদীকে দেখিয়া চিস্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করি। পরে তিনি পাশহারা আপনাকে দৃঢ়রপে বদ্ধ করিয়া সেই মহানদীর জলে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই নদী তাঁহার রজ্জুচ্ছেদনপূর্বক তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া স্থলে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ঐ নদীর নাম বিপাশা রাখিলেন। (ভারত ১০০৮ অ°)

. এই নদীর জলগুণ—সুশীতল, লঘু, স্বাহ, সর্বব্যাধিনাশক, নির্ম্মল, দীপন ও পাচক, বৃদ্ধি, মেধা ও আয়ুর্বৃদ্ধক।

শতজোর্বিপাশাযুজঃ সিন্ধুনছাঃ
স্থাতং লঘু স্বাহ্ সর্কাময়ন্ত্রম্ ।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে বলং বুদ্ধিমেধায়ুম্প্রচ ॥" ( রাজনির্ঘণ্ট )

দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে, বিপাশা নদীর তীর একটী পীঠস্থান, এইস্থানে অমোঘাকী দেবী বিরাজিতা আছেন। "বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ডুবর্জনে।"(দেবীভাগ° ৭৩০।৬৫) নরসিংহপুরাণের মতে বিপাশাতীরে যশস্কর নামে বিফুমুর্জি প্রতিষ্ঠিত আছে।

"যশস্করং বিপাশারাং মাহিম্মত্যাং হুতাশনম্।"(নরসিংহপু° ৬২অ°)

( বি ) বিগতঃ পাশো যক্ত। ৩ পাশবর্জিত, পাশাস্ত্রহীন।

"নির্ব্যাপারঃ ক্নতন্তেন বিপাশো বরুণো মৃধে।" (হরিবংশ ৪৭।৪৮)

বিপাশিন্ ( বি ) পাশবিযুক্ত। পাশবিযুক্ত।

বিপিন্ন ( ক্লী ) বেপক্তে জনা যত্রেতি ( বেপিতুহোহুস্বশ্চ। উণ্
২।৫২ ) ইতি ইনন্ হুস্বশ্চ। ১ বন, কানন।

"মহিন্দিকে ক্রিক্ত ক্রিক্ত প্রয়াজি

"ষচ্চিস্তিতং তদিহ দ্রতরং প্রয়াতি
যচেতসা ন গণিতং তদিহাভূটপতি।
প্রাতর্ভবামি বস্তুধাধিপচক্রবর্ত্তা
সোহহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥" (মহানাটক)
(ত্রি) ২ ভীতিপ্রদ।

বিপিনতিলক (ক্নী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৫টা করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ৬,১০,১২,১৩,১৫ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর লঘু। লক্ষণ—

"বিপিনতিলকং নসন রেফযুগ্মৈর্ভবেৎ"
"বিপিনতিলকং বিকসিতং বসন্তাগমে
মধুকতমদৈম ধুকরৈ রণদ্ভির্তিন্।
মলয়মকতা রচিতলাস্থমালোকয়ন্
ব্রজযুবতিভিবিহরতিক্ম মুগ্লোইরিঃ॥" (ছনেশাম°)

বিপীড়ম্ (অব্য) বিশেষরূপে পীড়া দিয়া। বিপুংদক (ত্রি) পুংস্বরহিত। অমান্থবিক। বিপুংদা (স্ত্রী) পুরুষের স্তায় প্রকৃতিবিশিষ্ট রমণী।

( পারস্বরগৃহ্ণ° ২।৭)

বিপুত্র (ত্রি) বিগতঃ পুত্রো যশু। পুত্রবহিত, পুত্রহীন। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিপুত্রা, পুত্রহীনা।

विश्वतीय ( बि ) मनम्बं विवि र्ष्किं ।

বিপুরুষ ( ত্রি ) বিগতঃ পুরুষো যশু। পুরুষ রহিত। পুরুষশৃগ্র।
বিপুরে ( ত্রি ) বিশেষেণ পোলতীতি বি-পুল-মহন্তে ক। ১
বৃহৎ, বড়। ২ অগাধ। (মেদিনী ) (পুং ) বি-পুল-ক। ৩
মেকর পশ্চিমস্থ ভূধর। এই পর্ব্বত স্থমেরুর বিষ্ণম্ভ পর্ব্বতের
অগ্রতম।

"বিপুলঃ পশ্চিমে পার্ষে স্থপার্ষশ্চোত্তরে স্থতঃ।"(বিষ্ণুপু° ২। ৩) ১৭) ইহা একটী পীঠস্থান, এই স্থানে বিপুলা দেবী বিরাজিত। আছেন।

"বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে।"(দেবীভাগণ ৭।৩০।৬৬)

৪ স্থামেরু। ৫ হিমাচল। ৬ বস্থাদেবপুত্র। (ভাগবত ৯)২৪।৪৬)
৭ রাজগৃহের অন্তর্গত পঞ্চলৈলের একটা। [ রাজগৃহ দেখ। ]
বিপুলুক ( ত্রি ) পুলকহান।

বিপুলতা (স্ত্রী) বিপুলস্থ ভাবঃ তল-টাপ্। বিপুলের ভাব বা ধর্ম, বৃহত্ব, বিপুলত্ব। "ফালোকে স্ক্রং ব্রজতি সহসা তদিপুলতাং।" (শকুন্তলা ১৯০°) বিপুলপার্শ্ব (পুং) পর্বতভেদ।

বিপুলমতি (পুং) বোধিসম্বভেদ। (ত্রি) বিপুলা মতিঃ বুদ্ধিয়িত। ২ বিপুলবুদ্ধি, প্রগাঢ় বুদ্ধি।

বিপুলরস (পুং) বিপুলো রসো যত্ত। ১ ইক্ষু। (ত্তি) ২ বিপুল রসবিশিষ্ট।

বিপুলক্ষন্ধ (ত্রি) বিস্থৃতায়তন স্কন্ধবিশিষ্ট। অর্জুনের নামান্তর। বিপুলা (স্ত্রী) বি-পুল-ক-ততন্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পৃথিবী। ২ আর্ঘ্যা ছন্দোভেদ। এই ছন্দঃ মাত্রাবৃত্তি, এই আর্ঘ্যার প্রথম পাদে ১৮ মাত্রা, দ্বিতীয় পাদে ১২ মাত্রা, তৃতীয় পাদে ১৪ মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে ১৩ মাত্রা ইইবে।

"পথ্যা বিপুলা চপলা মুখচপলা জঘনচপলা চ। গীত্যুপগীত্যুদ্গীতয় আর্ঘ্যা গীতিশ্চ নবধার্য্যা ॥ সংলভ্যা গণত্রয়মাদিমং সকলয়োদ্ব য়োর্ভবতি পাদঃ।

ষস্তান্তাং পিঙ্গলনাগো বিপুলামিতি সমাখ্যাতি ॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

- ৩ বিপুল পর্বাতস্থা দেবী। ('দেবীভাগবত পাওণাওভ)
- ৪ বেহুলা, বঙ্গীয় সতীচরিত্রের আদর্শ। [বেহুলা দেখ ]
- ৫ निर्वाटन ।

বিপুলাস্রবা (স্ত্রী) বিপুলং রসং আশ্রবতীতি আ-ক্র-জচ্-টাপ্। গৃহক্তা, মৃতকুমারী। (রাজনি°)

বিপুলিনাম্বুরুহ (তি) বালুকাময় তট ও পদ্মশোভিত সরিং।
(কিরাতা° ৫।১০)

বিপুষ্ট ( ত্রি ) বিশেষরূপে পুষ্ট বা বন্ধিত।
বিপুষ্প ( ত্রি ) বিগতং পুষ্পং ষম্মাৎ। পুষ্পহীন, পুষ্পরহিত বৃক্ষ।
বিপুষ্পিত ( ত্রি ) প্রফুল্লিভ, হর্ষিত, স্মিত। ( দিবাা ও ১০১১ )
বিপূষ্ ( পুং ) বিপু ( বিপূষ্ক বিনীয়েতি। পা ও ১০১১ ৭ ) ইতি
কর্মাণ ক্যপ্। মুঞ্জতুণ।

"বাদানাং বৰুলে গুদ্ধে বিপূদ্ধৈঃ ক্বতমেথলাম্।" (ভট্টি পাস্ত্র ১৭) ২ বছ পূর্তা।

विशृয়क ( बि ) शृश्रशैन।

বিপৃক্ত ( ্রি ) সর্বত্র ব্যাপ্ত, সকলদিকে চালিত।

"দদানো অস্মা অমৃতং বিপৃক্ত।" ( ঋক্ এ২। ৩ )

'বিপৃকং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং।' ( সায়ণ )

বিপুচ্ ( ত্রি ) বিযুক্ত। ( যজু: ৯।৪ )

বিপৃথ, বিপৃথু (পুং) সর্ঞিরাজের পুত্তেদ। ( হরিবংশ) ২ পুথুরাজের ভাতা। ও চিত্তকের পুত্তেদ।

বিত্রেশ্যা ( তি ) মেধানীর ধারক, মেধানীর ধারণকর্তা, যিনি মেধানীকে ধারণ করেন।

"প্র ভূর্তরন্তং মহাং বিপোধাং।" ( ঋক্ ১০।৪৬।৫)

শহাং মহান্তং বিপোধাং মেধাবিনো ধর্তারম্মিং প্রভুঃ প্রভবঃ সমর্থোভব জোতুমিতি শেষঃ।' (সায়ণ)

বিপ্র (পুং) বপ্-র (ঋজেন্দ্রাগবজবিপ্রেতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। উণ্২।২৮)। বাহ্মণ। (অমর)

'বিশেষেণ প্রাতি পূরয়তি ষট্কর্মাণি বি-প্রা-ডঃ। কিম্বা উপাতে ধর্ম বীজমত্র ইতি বপেন মিতি রে নিপাতনাদত ইত্বম্।' (ভরত)

বাঁহারা নিয়ত বিশেষপ্রকারে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টা কর্ম্ম আচরণ করেন অর্থাৎ বাঁহারা সর্বাদ নিজে ও যজমানের যাগাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং নিজে বেদাদি অধ্যয়ন করেন ও অপরকে (ছাত্রাদিকে) অধ্যয়ন করান, আর নিজে সৎপাত্রে দান ও সৎপাত্র হইতে গ্রহণ করেন। অথবা বাঁহাতে ধর্মবীজ বপন করা যায় অর্থাৎ বাঁহারা ধর্মের ক্ষেত্রস্বরূপ বা ধর্ম বাঁহাতে অঙ্কুরিত হয়, তাঁহাদিগকে বিপ্র বলা যায়।

ভগবান্ মন্থ বালয়াছেন, আন্ধণের উৎপত্তি মাত্রেই তাহা বর্মের আবনানী শরীর বালয়া জানিবে; কেননা <u>এ আন্ধাণ-দেহ</u> ধর্মার্থোৎপন্ন ্লেম্থাৎ উহা উপনয়নদারা সংস্কৃত হইয়া দিজত্ব প্রাপ্ত ) হইলে, সেই দেহ ধর্মান্ন্স্থীত আ্মান্ডানের বলে ব্রন্ধলাভের উপযুক্ত হয়।

"উৎপত্তিরেব বিপ্রস্ত মৃত্তির্ধ শ্বস্ত শাশ্বতী।

স হি ধর্মার্থমুৎপরো ব্রহ্মভূয়ায় করতে।" (মহ ১।৯৮)

প্রায়শ্চিত্তবিবেকে উল্লিখিত হইয়াছে,—ব্রাহ্মণ অধ্যাত্ম-বিছায় পারদর্শিতালাভ করিলে বিপ্রত্ব এবং উপনয়নাদি সংস্কার দারা দিজত্ব প্রাপ্ত হন। আর ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া দিজত্ব ও বিপ্রত্ব লাভ করিলে তিনি শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন।

"জন্মনা ব্রাহ্মণা ভেন্নাঃ সংস্কারের্দ্ধিজ উচ্যতে। বিগুয়া যাতি বিপ্রয়ং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥"

( প্রায়শ্চিত্তবিবেক )

বন্ধবৈবর্তপুরাণে বিপ্রাপাদোদকাদির ফল এইরূপ বর্ণিত আছে, —পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে, তৎসমন্তই সাগরসঙ্গমে বর্তমান; সাগরসঙ্গমের সমস্ত তীর্থ ই এক বিপ্রাপাদপদ্মে বিরাজিত; অতএব একমাত্র বিপ্রাপাদোদক পান করিলে, পৃথিবীয় যাবতীয় তীর্থবারিও মজীয় শাস্তাদক পানের এবং সেই জলে আনের ফললাভ হয়। পৃথিবী মাবৎকাল পর্যান্ত বিপ্রাপাদোদকে পরিপ্রতা থাকেন, ততকাল পিতৃলোক পুদ্ধর-তীর্থতীরে জল পান করেন। একমাস পর্যান্ত ভাত্তযুক্ত ইইয়া বিপ্রাপাদোদক পান করেন। একমাস পর্যান্ত ভাত্তযুক্ত ইইয়া বিপ্রাপাদোদক পান করেন। একমাস পর্যান্ত ভাত্তযুক্ত ইয়া বিপ্রাপাদোদক পান করিলে লোক মহারোগ ইইতেও বিমুক্ত হয়। দিজ বিঘান্ ইউন, বা না হউন, যাদ সদা সন্ধ্যান্ত্র্ভানি দারা পবিত্র থাকেন এবং একভেমনে হরির প্রতি ভাত রাখেন,

বিশেষপ্রকারে পূরণ করেন।

তবে তাঁহাকে বিফুসদৃশ জ্ঞান করিবে; কেননা নিম্নত সন্ধ্যাপূজাদির অমুষ্ঠান এবং হরিতে একান্ত ভক্তি থাকা প্রযুক্ত
তাঁহার দেহ ও মনঃ এতই উচ্চ হয় যে, তিনি কাহার কর্তৃক
হিংসিত বা অভিশপ্ত হইলে কখনও তাহার প্রতিহিংসায় বা
অভিশাপে উত্তত হন না। হরিভক্ত ব্রাহ্মণ শত গো অপেকাও
পূজাতম; ইহাঁর পাদোদক নৈবেত্যস্করপ, নিত্য এই নৈবেত্যভোজী হইলে লোকে রাজস্থয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে। যে বিপ্র
একাদশীতে নিরম্ব উপবাস এবং সর্কানা বিফুর অভ্যর্জনা করেন,
তাঁহার পাদোদক যেস্থানে পতিত হয়, সেই স্থানকে নিশ্চয়ই
একটী তীর্থ বলিয়া জানিবে। (ব্রহ্মবৈ পূণ ১০১১।২৬—৩০)

[ ব্রাহ্মণ দেখ।]

( ত্রি ) ২ মেধাবী। ৩ স্তোতা, শুভকস্তা।
"বিপ্রস্থ বা বজমানস্থ বা গৃহম্॥" ( ঋক্ ১০।৪০।১৪ )
'বিপ্রস্থ মেধাবিনঃ স্তোতুর্বা।' ( সায়ণ )
৪ অখখ। ৫ শিরীষর্ক। ৬ রেপুক। ( ত্রিকা ) ৭ যিনি

বিপ্রকর্ষ (পুং) > বিশেষরূপে আকর্ষণ। ২ দূরে নম্ন। বিকর্ষণ। বিপ্রকর্ষণ (ক্লী) > বিকর্ষণ। ২ কর্ম্মকরণাস্ত।

"বিপ্রকর্ষেণ ব্ধাতে কর্ম্মকর্ত্তা যথাফলম্।" (ভারত বনপর্ব্ব)
'বিপ্রকর্ষেণ কর্মকরণাস্তে' (নীলকণ্ঠ)

বিপ্রকর্ষণশক্তি ( ত্রী ) যে শক্তিদারা প্রমাণুসকল পরস্পর দ্র-

বিপ্রকার (পুং) বি-প্র-ক্র-ঘঞ্ (ভাবে)। ১ অপকারক। পর্য্যায়—নিকার। (অমর)

> "তেষাস্ত বিপ্রকারের ধেরু ধেরু মহামতিঃ। মোক্ষণে প্রতিকারে চ বিহুরোহরহিতোহভবৎ॥"

> > (মহাভা° ১।৬২।১৪)

২ খলীকার। ৩ তিরস্কার। ৪ বিবিধপ্রকার। "স বাধতে প্রজাঃ সর্বা বিপ্রকারৈর্মহাবলঃ। ততো নস্ত্রাতুং ভগবান্ নাস্তস্ত্রাতা হি বিগতে॥"

( মহাভা° ৩।২৭৫।৩ )

'विश्वकारतः विविरिधः' (नीनकर्ष)

বিপ্রকাশ (পুং) বি-প্র-কাশ-অচ্। প্রকাশ, অভিব্যক্তি। বিপ্রকাষ্ঠ (ক্লী) বিপ্রং পূরকং কার্চং যন্ত। তূলর্ক্ষ। (রাজনিং) বিপ্রকীর্ণ (ত্রি) বি-প্র-ক্-জ্র। ১ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চারি-দিকে ছড়াইয়া পড়া। ২ বিপর্যাস্ত। ছত্রভঙ্ক।

বিপ্রকীর্ণত্ব (ক্লী) বিপ্রকীর্ণের ভাব, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ার মত।

বিপ্রকৃৎ (জি ) অনিষ্টকারী, যে বিরুদ্ধ কার্য্য করে।

" শন্তঃ কিমধুনা লোকে শাস্তা দণ্ডধরঃ প্রভূঃ। অম্মদিধানাং হৃষ্টানাং নির্ল জ্জানাঞ্চ বিপ্রকৃৎ ॥"

, (ভাগ্ৰত ৬৷১৭৷১১)

'বিক্লন্ধং প্রকর্ষেণ করোতীতি বিপ্রক্লং ।' (স্বামী )
বিপ্রকৃত (ত্রি) বি-প্র-ক্ল-জ। স্বপ্রকৃত, তিরস্কৃত, নিগৃহীত,
নিপীড়িত, উপক্রত। পর্যায়, নিক্নত। (হেম)

"তত্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ।

তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়স্ত্বং যয়ৄ: ॥" ( কুমারদ° ২।> )
বিপ্রকৃতি ( স্ত্রী ) বি-প্র-কৃতিন্ । বিপ্রকারার্থ । [বিপ্রকার দেথ]
বিপ্রকৃষ্ট ( ত্রি ) বি-প্র-কৃষ-ক্ত । দূরবন্তী, দূরস্থ । ( হলায়ৄধ )

"সন্নিক্টবি প্রকৃষ্টব্যভিচারি প্রাধানিকভেদাশ্চতুর্ধ। নিদান-মিতি। বিপ্রকৃষ্টো যথা হেমস্তে নিচিতঃ শ্লেমা বসস্তে কফরোগক্ত"। (বিজয়রক্ষিত)

বিপ্রকৃষ্টক ( ত্রি ) বিপ্রকৃষ্ট এব স্বার্থে কন্। দূরবর্ত্তী। (ক্ষমর) বিপ্রকৃষ্টন্ত ( ক্লী ) দূরস্ক।

বিপ্রকৃপ্তি (স্ত্রী) নিশেষ সংকল। ২ অভূত প্রকৃতি। বিপ্রচিৎ (প্রং) দানববিশেষ; ইহার পত্নীর নাম সিংহিকা, ইহা হইতে এই সিংহিকার গর্ভে রাছর উৎপত্তি হয়।

> "তৎস্বসা সিংহিকা নাম রাহুং বিপ্রচিতোহগ্রহীৎ।" ( ভাগবত ৬।১৮।১৩ )

'বিপ্রচিতো দানবাদ্ভর্ত্তু; সকাশাৎ রাহুং পুত্রমগ্রহীৎ'। বিপ্রাচিত্ত (ত্রি) > বিপ্রবং। ২ দানববিশেষ। [বৈপ্রচিতি দেখ] বিপ্রাচিত্ত (পুং) [ বিপ্রচিতি দেখ] বিপ্রাচিত্তি (পুং) দমুর পুত্রভেদ, সিংহিকা ইহার পত্নী; এই সিংহিকাতে বিপ্রচিত্তির রাহু কেতু প্রভৃতি একশত একটী পুত্র

জন্মে এবং তাহারা গ্রহত্ব প্রাপ্ত হয়।

"বিপ্রচিত্তিঃ সিংহিকায়াং শতক্ষৈকমজীজনং।

রাহুজ্যেষ্ঠং কেতৃশতং গ্রহত্বং যে উপাগতাঃ॥"

(ভাগবত ভাভাতণ )

বিপ্রজন (পুং) > উৎপত্তি। ২ ব্রাহ্মণজন। ৩ পুরোহিত। ৪ সৌরচি বংশসস্থৃত ঋষিবিশেষ। (কাঠক ২৭।৫)

বিপ্রজিতি (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)
বিপ্রান্ত্র (পুং) বিপ্রৈর্জ্তঃ প্রাপ্তঃ। বিপ্রকর্ত্বক প্রাপ্ত বা

"ইক্সা বাহি ধিয়েষিতো বিপ্রজৃতঃ"। (ঋক্ ১।৩।€)

'বিপ্রজৃতঃ যথা যজমানভজ্যা । প্রেরিতত্তথা অত্যৈরপি বিপ্রৈমে প্রাবিভিশ্প দিগ্ভিঃ প্রেরিতঃ। বিপ্রজৃতঃ ভুবপ্বীজতন্ত্ব- ' সন্তানে ইতি ধাতোঃ রন্প্রতায়ান্তো বিপ্রশব্দো নিপাতিতঃ (উন্ ২।২৮) তৈজ্তঃ প্রাপ্তঃ। জু ইতি সোতো ধাতুর্গতার্থঃ।' (সায়ণ)

বিপ্রজৃতি ( পুং ) বাতরশনগোত্রসন্তৃত ঋষিভেদ। ইনি একজন বেদমন্ত্রদ্রপ্তা ঋষি বলিয়া বিখ্যাত।

विक्षानाम ( पूर ) > वाक्षानाम । २ वित्मवक्षण ध्वरम । বিপ্রতা ( ত্রি ) ব্রাহ্মণত।

বিপ্রতারক (পুং) অতিশয় প্রতারক, অত্যস্ত বঞ্চক।

বিপ্রতারিত ( ত্রি ) বঞ্চিত।

বিপ্রতিকূল ( ত্রি ) বিরুদ্ধাচারী।

"পুত্রান বিপ্রতিকূলান স্বান্ পিতর: পুত্রবৎসলা:। উপালভত্তে শিক্ষার্থং নৈবাঘমপরো যথা ॥"(ভাগবত ৭।৪।৪৫)

বিপ্রতিপত্তি (স্ত্রী) বি-প্রতি-পদ্-ক্তিন্। ১ বিরোধ। "পরস্পরং মনুষ্যাণাং স্বার্থবিপ্রতিপত্তিষু।

বাক্যান্ন্যান্থাবস্থানং ব্যবহার উদাহত: ॥" ( মিতাক্ষরা )

২ সংশয়জনক বাকা। "ব্যাহতমেকার্থদর্শনং বিপ্রতিপত্তিঃ" 'ব্যাঘাতোবিরোধোহসহভাব ইতি। অস্ত্যাত্মেত্যেকং দর্শনং নাস্ত্যাত্মেত্যপরম্ন চ সম্ভাবাসভাবৌ সহ এক সম্ভবতঃ, ন চ অন্তত্তরসাধকো হেতৃরুপলভ্যতে তত্ত্র তত্ত্বানবধারণং সংশ্রয় ইতি।' (গৌ° স্থ° ১।১।২৩ বাৎস্থায়নভাষ্য)

যে বাক্যে পদার্থদ্বয়ের বিরোধ ( অসহভাব অর্থাৎ একত্র অবস্থানের অভাব) দৃষ্ট হয়, তাহাই সংশয়জনক বাক্য বা বিপ্রতিপত্তি। যেমন কেহ বলেন, আত্মা (পরমাত্মা বা ঈশ্বর) আছেন, কেই বলেন নাই,এরূপ স্থলে দেখা যায় যে—থাকা আর না থাকা, এই ছুইটা পদার্থের এক ত্রাবস্থান কিছুতেই সম্ভবে না ; কেননা যুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট আছে যে, সম আয়তনক্ষেত্রে একদা উভন্ন পদার্থের অবস্থিতি হইতে পারে না অর্থাৎ বর্ত্তমানে ষে ক্ষেত্রটুকু ব্যাপিয়া একটা ঘট আছে, তথায় তৎকালেই অন্ত আর একটা ঘট কিম্বা ঘটাভাব (ঘট না থাকা) হইতে পারে না। অতএব 'আত্মা আছেন ও নাই' এরপ বাক্য শুনিলে, আত্মার থাকা ও না থাকা এই হুয়ের একত্র অবস্থানের অভাব প্রযুক্ত এবং উহাদের একত্রাবস্থান হইতে পারে কি না অথবা আত্মা আছেন কি না, এই সকল বিষয়ের অন্ততর যুক্তি নির্ণয় করিতে না পারায় উহা শ্রোতার মনে বিপ্রতিপত্তি বা সংশয়-জনক বাক্য বলিয়া প্রতীতি হইবে।

৩ বিপরীত প্রতিপত্তি, অখ্যাতি। ৪ নিন্দিত প্রতিপত্তি, মন্দ্রথাতি, কুযশঃ।

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম।" ( গাঁ° স্থ° ১।২।৬০ ) 'বিপরীতা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তিবিপ্রতিপত্তিঃ।' ( তদ্তাষ্য ) ৎ অন্তথাভাব। যেমন ছায়াবিপ্রতিপত্তি, স্বভাববিপ্রতিপত্তি। "অথাতঃ পঞ্চেক্সিয়ার্থবিপ্রতিপত্তিমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্থামঃ।"

( সুশ্ৰুত সূ<sup>°</sup> ৩০ অ°)

৬ বিকৃতি। "শব্দেহবিপ্রতিগত্তিঃ"। ( কাত্যা° শ্রো° )

'প্রতিনিহিতদ্রব্যে শ্রুশনঃ প্রযোজ্যঃ। শ্রুতদ্রব্যবুদ্ধা প্রতি-নিধ্যপাদানাৎ শকান্তরপ্রয়োগে দ্রব্যান্তরপ্রসঙ্গাৎ।'(একাদশীতত্ত্ব)

প্রতিনিধি প্রভৃতি স্থলে 'শব্দের' অবিপ্রতিপত্তি ( অবিকৃতি ) হইবে। অর্থাৎ যে দ্রব্য প্রতিনিধি হইবে, প্রয়োগকালে তাহার নাম উচ্চারিত হইবে না। যাহার অভাবে সেই দ্রব্য প্রযুক্ত হইবে, তাহারই নামকরণে ঐ প্রতিনিধি দ্রব্যের প্রয়োগ করিতে হইবে। যেমন, পূজাব্রতাদিতে দেখা যায় যে, প্রায়শঃ স্থলেই কোন দ্রুবোর অভাব ঘটিলে তাহার প্রতিনিধিতে আতপতপুল দেওয়া হইয়া থাকে; কিন্তু প্রয়োগকালে বলা হয় যে "এষ ধূপ:" এই ধূপ, "এষ मीतः" এই मीत, "এষোহর্ঘাঃ" এই অর্ঘা, "দেবতায়ৈ নমঃ" দেবতা উদ্দেশে প্রণাম করিতেছি; ফলে সকল স্থলেই ধুপ, দীপ, অর্ঘ্য প্রভৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ, মাত্র আতপতপুল ভিন্ন আর কিছুই দেওয়া হয় না। তবে ঐ প্রতিনিধি দ্রব্য ( আতপতণ্ডুল প্রভৃতি ) প্রয়োগ করিলে শ্রুতদ্রব্যই (ধূপ, দীপ, অর্ঘ্যাদিই ) প্রদান করি-তেছি এই বুদ্ধিতে দিতে হইবে। এইরূপে ব্যবহার না করিয়া যদি প্রয়োগকালে ঐ আতপতভুলাদিরই নামকরণে দেওয়া হয়, তবে শব্দান্তরের প্রয়োগহেতু দ্রব্যান্তরেরই প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যদি কোন স্থলে ম্বতের পরিবর্ত্তে তৈল দিতে হয়, তাহাও এইরূপ জানিবে অর্থাৎ মন্ত্রে ঘ্লতের উল্লেখ করিতে হইবে।

"তৈলং প্রতিনিধিং কুর্য্যাৎ যজ্ঞার্থে যাজ্ঞিকো যদি। প্রকৃত্যৈব তদা হোতা ক্রয়াদঘ্বতবতীমিতি॥"

বিপ্রতিপদ্যোন (ত্রি) পাপকারী। পাপাত্মা। (দিব্যা° ২৯৩২০) বিপ্রতিপন্ন ( ত্রি ) বি-প্রতি পদ-জ। বিপ্রতিপত্তিযুক্ত, সন্দেহ-যুক্ত। ২ অস্বীকৃত।

বিপ্রতিষিদ্ধ ( তি ) বি-প্রতি-ষিধ-ক্ত। নিষিদ্ধ। ( শ্বতি ) ২ বিরুদ্ধ। ৩ নিবারিত।

বিপ্রতিষেধ (পুং) বি-প্রতি-ষিধ-ন্তর্। বিরোধ। অন্তার্থ তুইটী প্রসঙ্গের অর্থাৎ তুইটী বিধির একদা প্রাপ্তি হইলে তাহাকে বিপ্রতিষেধ বলে। "বিরোধো বিপ্রতিষেধঃ। যত্র দ্বোপ্রসঙ্গা-ব্যার্থাবেকম্মিন্প্রাপ্ন,তঃ স বিপ্রতিষেধঃ।" (কাশিকা)

এক সময়ে ঐরপ সমবল হুইটী বিধির প্রাপ্তি হুইলে পরবর্ত্তী

বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হয়। [বিধি দেখ]

"বিপ্রতিষেধে পরং কার্য্যম্"। (পা ১।৪।২)

'সমবলয়োর্বিরোধে পরং কার্য্যং স্থাৎ'। ( বুজি )

বিপ্রতি তি বিশ্ব ( পং ) বি-প্রতি-স্-ঘঞ্ বা দীর্ঘঃ। ১ অমু-তাপ, অনুশয়।

> "প্রাপি চেতসি স বিপ্রতিসারে <del>হু</del>ক্রবামবসর: স্রকেণ।" ु( निख्भागवध २०।२०,)

'বিপ্রতিসারে পশ্চান্তাপযুক্তে। পশ্চান্তাপোহরুতাপশ্চ বিগ্রতী-সার ইত্যাদি। ইত্যমর: ।" (মল্লিনাথ)

২ রোষ, রাগ, ক্রোধ।

বিপ্রতীপ ( বি ) প্রতিকৃল, বিপরীত।

বিপ্রত্যয় (পুং) কার্য্যাকার্য্য গুভাগুভ ও হিতাহিতবিষয়ে বিপরীত অভিনিবেশ। (চরক শা° ৫ অ°)

বিপ্রত্ব (ক্লী) বিপ্রের ভাব বা ধর্ম।

বিপ্রথিত ( बि ) বিখাত।

বিপ্রদৃষ্ঠ (পুং) বিশেষেণ প্রকৃষ্টঞ্চ দহতে ইতি দহ-ঘ। ফল-মূলাদি গুরুদ্রব্য। (শুলচ°)

বিপ্রদুষ্ট ( ত্রি ) ১ পাপরত। ২ কামুক। ৩ নষ্ট, মন্দ।

বিপ্রদেব (পুং) ভূদেব, ব্রাহ্মণ।

বিপ্রধাবন ( ত্রি ) ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ক্রত গমন।

বিপ্রধুক ( তি ) লাভকারী।

বিপ্রনষ্ট ( তি ) বিশেষরূপে নষ্ট।

বিপ্রপাত (পুং) > বিশেষরূপ পতন। ২ ব্রহ্মগাত।

বিপ্রপ্রিয় (পুং) বিপ্রাণাং প্রিন্ধ: (যজ্ঞীয়ক্রমত্বাৎ)।
> পলাশবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ ব্রাক্ষণের ভালবাসার পাত্র।
"রামং লক্ষ্মণং পূর্বজং রঘুবরং সীতাপতিং স্থন্দরং।
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং॥"

(রামায়ণ)

বিপ্রবন্ধ (পুং) গোপায়ন গোত্রীয় মন্ত্রন্ত্রী ঋষিভেদ। হে অগ্নে ত্বং গোপায়না লোপায়না বা বন্ধুঃ স্থবন্ধুঃ শ্রুত-

বন্ধুর্বিপ্রবন্ধুইশ্চকচর্চচা দ্বৈপদমিতি।' (ঋক্ ৫।২৪।৪ সায়ণ) বিপ্রবন্ধ (ত্রি) জাগরিত, উন্নিদ্র।

বিপ্রবোধিত (ত্রি) > জাগরিত। ২ বিশেষরূপে বিখ্যাত। যাহা স্কুম্পষ্টরূপে বুঝান হইয়াছে।

বিপ্রমঠ (পুং) ব্রাহ্মণদিগের মঠ। (কথাসরিৎসা° ১৮।১•৫)

বিপ্রমৃত্ত ( ত্রি ) অতিশয় প্রমন্ত। ( কথাসরিৎসা° ৩৪।২৫৫)

বিপ্রমনস্ ( ত্রি ) অন্তমনস্ক। ( ভারত ভীশ্নপর্ক )

বিপ্রমন্মন (ত্রি) মেধাবিস্তোতা, মেধাবীগণ গাঁহার স্তব করেন।

"মন্দ্রস্থ কবের্দিব্যস্থ বহে্ছবিপ্রমন্মনঃ"। ( ঋক্ ভাত১।১)

'বিপ্রমন্মনঃ বিপ্রা মেধাবিনো মন্মনঃ স্তোতারো যস্ত স তথোক্তঃ তস্ত।" ( সায়ণ )

বিপ্রমাথিন (ত্রি) চূর্ণকারী। মথনকারী।

বিপ্রমাদিন্ (ত্রি) > বিপ্রমন্ত। ২ বিশেষ নেশাখোর।
ত অমনোযোগী।

বিপ্রমোক্ষ (পুং) বিমৃক্তি, বিমোচন।

"সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ( ছান্দোগ্যউ° ৭।২৬।২ )

বিপ্রমোক্ষণ (क्री) বিমোচন, বিমুক্তি।

বিপ্রমোচন ( তি ) বিমোচনের যোগ্য।

"পোরা হাত্মকতাদ্বঃথাদ্বিপ্রমোচ্যা নূপাত্মকৈঃ।"(রামা° ২০১৬) ২০)

বিপ্রমোহ (পুং) > বিশেষরূপ মুগ্ধ হওন। ২ চমৎকার।

বিপ্রাহিত ( ত্রি ) ১ বিশেষরূপে মুগ্ন। ২ চমৎক্রত।

বিপ্রয়াণ (ক্লী) পলায়ন। (শনার্থচক্রিকা)

বিপ্রযুক্ত (তি) বি-প্র-যুজ-ক্ত। বিশ্লিষ্ট। বিভিন্ন।

বিপ্রস্থাপ (পুং) বিগতঃ প্রক্তো বোগো যতা। ১ বিপ্রলম্ভ। বিরহ। ২ বিসংবাদ। ৩ বিচ্ছেদ। (মন্ত্র ৯)১) ৪ সংযোগাভাব।

"সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ সাহচর্য্যং বিরোধিতা ॥" (সাহিত্যদ°)

বিপ্রবাজ্য (ক্লী) > বাহ্মণরাজ্য। ২ বিশেষরূপে রাজ্ব।

বিপ্রষি (পুং) বৃদ্ধি। (ভারত ৫ প°)

বিপ্রলপিত ( ত্রি ) বিপ্রলাপযুক্ত। ২ আলোচিত।

বিপ্রলপ্ত (ক্লী) > কথোপকথন। ২ পরস্পর বিতভা।

বিপ্রালব্ধ ( ত্রি ) বি-প্র-লভ-ক্ত । ১ বঞ্চিত । ২ বিরহিত। ৩ বিচ্ছিন্ন । ৪ প্রতারিত।

বিপ্রায়োগিন (তি) > বিরহী। ২ বিসংবাদী।

বিপ্রলব্ধা (স্ত্রী) > নাম্নিকাভেদ। যে নাম্নিকা সঙ্গেতস্থানে
নাম্নককে না দেখিয়া হতাশ হয়। ইহার চেষ্টা—নির্বেদ,
নিশ্বাস, সুখীজনত্যাগ, ভয়, মৃষ্চ্র্যা, চিস্তা ও অশ্রুপাতাদি।
বিপ্রলব্ধা আবার ৪ প্রকার—মধ্যা, প্রগল্ভা, পরকীয়া ও
সামাত্তবিপ্রলব্ধা।

১৫৬৫ শকে রচিত পীতাম্বরদাসের রচিত রসমঞ্জরীতে

বিপ্ৰলকাসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"এই বিপ্রলক্কা হয় অষ্ট মতা। নির্বন্ধা প্রেমমতা কেশা বিনীতা॥

নিন্দয়া প্রথরা আর দুত্যাদরী।

চর্চিচতা অষ্টবিধা করি জারে বলি ॥ 👵

অথ নিৰ্ব্বন্ধা—কেলি সজ্জাতলে রহু রজনী বঞ্চিয়া।

সঙ্কেতে বসিয়া থাকে নির্বন্ধ করিঞা॥

দৈব নির্বান্ধে কান্ত আদিতে না পাএ।

সকল রজনী ধনি কান্দিয়া পোহাএ ॥…

অথ প্রেমমত্তা—আন অভরণ পরি রহত সঙ্কেতে।

জাগিঞা পুহাএ নিসি কান্দিতে কান্দিতে ॥

আপন জৌবন দেখি কান্দিএ বিকল।

নিশি পরভাত হৈল নহিল সফল।। · · অথ ক্রেশা—নায়ক<sup>°</sup>না আইল ঘরে জানিঞা নিশ্চয়।

সহচরী সঙ্গে সব তঃথ কথা কয় ॥…

অথ বিনীতা-বিরহে বিনয়বাক্য কহএ সখীরে। ঝাঁপ দিব আজি আমি জমুনার নীরে॥... অথ নিন্দরা-স্থীমুথে স্থানি নায়ক আজি না আইল। মিথ্যা সঙ্কেত মানী রজনী পোহাইল।। হারমালা অভরণ ছিণ্ডিয়া ফেলায়। পুষ্পমালা আদি সব জলেতে ভাসায় ॥… অথ প্রথরা—জাগিএ নয়ানের জল নিরবধি ঝরে। বিরহে বিলাপ করে কান্দে উচ্চস্বরে ॥… অথ দূত্যাদরী—নায়ক আসিব ঘরে সঙ্কেত জানিল। কোকিলের বাণী হেন শবদ শুনিক ॥ গুরুজন জাগি ঘরে উঠিল সত্তর। নায়ক বিমুখ হঞা গেল নিজ ঘর ॥… অথ চর্চ্চিতা—মন্দির তেজি কানন হাঁমে বৈঠল কার্ন্থ বচন প্রতি আশে। অভরণ বসন অঙ্গে **সাজাঅল** তাষ্ল কপূর স্থবাদে॥ সজনি সো বুঝে বিপরীত ভেল। কান্ত্রহল দূরে অনরথ আন ফুরে মনমথ দরশন দেল ॥" ইত্যাদি... বিপ্রলব্ধা কহিল এই অষ্ট প্রকার। ঈষভেদে রসভেদ সুক্ষ প্রচার ॥" \* ভারতচক্রের রসমঞ্জরীতে বিপ্রলব্ধার এইরপ লিখিত আছে,— "সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি। বিপ্ৰলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত স্থমতি॥ তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান

"সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রালমা তারে বলে পণ্ডিত স্থমতি ॥
তিল পরিমাণ মান সদা করি অন্থমান
গুরুভয় লঘুভয় গোলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন ঘন করিলাম আরোহণ
সিন্ধু তরিমু ধরি ভেলা ॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরিসনে মেলা।
পরত্বংথ পরশ্রম পরজনে জানে কম
অপরূপ খলজন খেলা॥"

বিপ্রালক্ষ্ক (ত্রি) প্রবঞ্চক, শঠ, প্রতারক।
বিপ্রালম্বক [বিপ্রালম্ভক দেখ।]
বিপ্রালম্বী (পুং) দেববর্ধ্বক, কিছিরাতবৃক্ষ, ঝাঁটী।
বিপ্রালম্ভ (পুং) বি-প্রালভ-যঞ্কুম্ন্ত বিসংবাদ।

"বিপ্রলম্ভোহয়মত্যস্তং যদি স্থারফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥" (ভারত ৩৩১২৭)

২ বঞ্চনা।

"বিপ্রলন্তং যথারতং স'চ চুক্তোধ পার্থিবঃ।" (ভারত ৫।১৯১।১৬)
০ বিপ্রয়োগ। ৪ বিচ্ছেদ, প্রিয়জনের বিরহ। ৫ বিরুদ্ধকর্ম। ৬ কলহ। ৭ অমিলন। ৮ শুঙ্গাররসভেদ।

"নামান্তেতানি শৃঙ্গারে কৈশিকঃ শুচিরুজ্জ্বলঃ। সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ তশু ভেদদ্বরং ভবেৎ ।" ( শব্দরত্বা°)

৯ শৃঙ্গারবিশেষ। যুবকযুবতীর বিচ্ছেদ বা মিলন, ইহার যে কোন অবস্থাতে অভীষ্ট আলিঙ্গনাদির অভাব ঘটিলেও যদি উভয়ে হর্ষলাভ করে, তবে তাহাকে বিপ্রলম্ভ বলা যায়। ইহা সম্ভোগের উন্নতিকারক।

"যুনোরযুক্তরোর্ভাবো যুক্তরোর্বাথ যো মিথঃ। অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাব্যে প্রস্তব্যতে।

স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ 🗗 (উজ্জ্বলনী°)

বিপ্রালম্ভক ( জি ) ২ প্রতারক, বঞ্চ । ২ বিসংবাদী।
বিপ্রালম্ভন (ক্লী) ১ অকৃত্য আচরণ। বিক্ষকর্মা । ২ প্রতারণা।
বিপ্রালম্ভিন্ ( জি ) ২ শঠতাকারী। ২ বঞ্চনাকারী।
বিপ্রালয় ( গুং ) সর্কাধ্বংস, বিশেষক্ষপ প্রালয়।

"ব্রহ্মণীব বিবর্তানাং কাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ।" (উত্তরচরিত)
বিপ্রালাপ (পুং) বি-প্র-লগ্-ঘঞ্। ১ প্রলাপবাক্য, মিছা
বকা। ২ কলহ, বিবাদ। ৩ বঞ্চনা। ৪ পরস্পরের
বিরোধোক্তি। যেমন একজন মিষ্ট কথায় বলিল, কল্যাণী
এসেছে। অপরে কৃক্ষভাবে উত্তর করিল—না। এইরূপ বিরোধজনক আলাপকে বিপ্রলাপ বলা যায়।

"একঃ অবন্ধধুসরোজমবৈতি বজ্বমন্তঃ স্থধাকিরণবিদ্বমদো স্থগাক্ষ্যাঃ।

যুনোর্ম্মু ছবিবদতোব দিনে বভূবঃ

সিদ্ধান্তবন্মধুশারাজিগতাগভানি॥" ( সর্বানন্দ )

৫ বিরুদ্ধ প্রলাপ।

"স ধর্মরাজন্ত বঢ়ো নিশম্য রক্ষাক্ষরং বিপ্রলাপাপবিদ্ধম্।" (ভারত ভাচহাহ৫)

বিপ্রালীন ( বি ) ইতঃস্থত ৰিক্ষিপ্ত, চারিদিকে ছড়াইয়া পড়া।
বিপ্রালু (বি ) ১ লুগ্রিত। ২ অপস্থত। ৩ কাড়িয়া লওয়া।
৪ বাধা দেওয়া।

বিপ্রালুম্পক (ত্রি) স্পতিলোভী। ২ উৎপীড়ক। বিপ্রালোভিন্ (ত্রি) স্পতিলোভী। ২ বঞ্চক, প্রতারক। (পুং) ৩ কিঙ্কিরাতর্ক্ষ, বাঁটী।

বিপ্রবাদ (পুং) > বিবাদ, কলহা ্থ বিরোধোক্তি।

<sup>\*</sup> পীতাম্বর প্রাচীন পদাবলী হইতে প্রত্যেকটীর উদাহরণ উদ্ধ ত করিরাছেন, বাহুল্য ভয়ে লিপিবদ্ধ হইল না।

বিপ্রবসিত ( তি ) বিদেশগর্ত, প্রবাসগর। विश्ववान ( ११ ) विप्तत्ने वान, खेवान। विश्ववामन (क्री) विक्ति शिव्रा वाम कव्न। বিপ্রবাহন ( ত্রি ) > বিশেষ বাহন। ২ থরস্রোতঃ। বিপ্রবাহস (তি) মেধাবীকর্ক বহনীয়। 'হে বিপ্রবাহসা বিপ্রৈমে ধাবিভির্বহনীয়ে কো বিপ্রো

(स्थानी वरवु।" ( अक् e। १ e। १ मात्रन ) বিপ্রবিদ্ধ ( ত্রি ) অভিহত।

विश्ववीत ( बि ) विल्यक्ति वीर्यामानी।

বিপ্রাজিন্ (ত্রি) বিশেষরূপে গমনশীল। পশ্চাদি পর্যাটনকারী। বিপ্রশস্তক (পুং) জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (মার্কপু° ৫৮।৩৪) বিপ্রশ্ন (পুং)জ্যোতিষোক্ত প্রশাধিকার।

বিপ্রশ্লিক (পুং) বি প্রশ্ন-ঠন্। (অত ইনি ঠনৌ। পা ধাহা১১৫) দৈবজ্ঞ, জ্যোতিষী।

ব্রিয়াং টাপ্। দৈবজা। (অমর হাভা১) বিপ্রসাৎ (অব্য) ব্রান্সণের আয়ত্ত। (রঘু ১১৮৫) বিপ্রদারণ (ফ্লী) বিস্তারকরণ। (স্থঞ্জ) বিপ্রহাণ (ক্লী) ২ ত্যাগ। ২ মুক্তি। বিপ্রানুমদিত ( ত্রি ) দঙ্গীতদারা উল্লাসযুক্ত।

(শতপথবা° ১।৪।২।৭)

বিপ্রাপন (ক্লী) > প্রাপ্তি। আত্মসাৎকরণ। বিপ্রাধিক (পুং) ভক্ষক।

"বিপ্রাষিকা মস্থরাশ্চ শ্রাদ্ধকর্ম্মণি গর্হিতা।" ( মার্কপু° ৩২।১১ ) বিপ্রিয় (ত্রি) বিরুদ্ধ প্রীণাতীতি বি প্রী-ক। ১ অপরাধ। পর্য্যায়— মন্ত্র, বালীক, আগ। (হেম)

"কৃতবানদি ফুর্ম্মর্যং বিপ্রিয়ং তব মর্ষিতম্।" (ভাগ° ৬।৫।৪২) ২ অপ্রিয়। (মহাভারত ১।১৬০।৮) ৩ অতিশর প্রিয়। বিপ্রাষ্ট্র (স্ত্রী) বিশেষেণ প্রোষতি দহতি পাপানি, বি-প্রফার্ন বিন্তু। "বিপ্রফার্টেচব যাবস্ত্যো নিপতন্তি নভন্তলাৎ।" (ভারত) ২ মুখনির্গত জলবিন্দু। বেদপাঠ कारन मूथ हरेरा एवं जन वाहित हत्र, ठाशास्त विक्षेत् वरन।

মুখনিৰ্গত হইলেও এই জল শুদ্ধ। "নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রুষোহঙ্গে পতন্তি যা:। ন শাশ্রণি গতাভাভং ন দস্তাতর্ধিষ্ঠিতম্ ॥" (মন্ত ৫।১৪১) কুর্মপুরাণে লিখিত আছে, আচমন কালেও মুখ হইতে যে

জলবিন্দু বাহির হয়, তাহাতে উচ্ছিষ্ট ইয় না। "নোচ্ছিষ্টং কুর্বতে মুখ্যা বিপ্রযোহন্দং নম্বন্তি যা:। দন্তবদন্তলগ্নেষু জিহ্বাম্পর্শেহশুচির্ভবেৎ ॥" ( কুর্ম্মপু° ১৩৯° ) विक्रा (क्री) विम् । [विक्रिं (मर्थ ।]

বিপ্রতন্ত্র ( ত্রি ) বিন্দ্রিশিষ্ট। "বিষাদোশ্মিমারুত বিপ্রস্থাৎ" (ভাগবিত ১০।১৬।৫)

विश्वास्त्रम् (क्री) वि-श्र केक-न्यूष् । विस्मवकार मर्गन । বিপ্রেক্ষিত ( তি ) দৃষ্ট, যাহা দেখা গিয়াছে। বিপ্রতে (ত্রি) বিগত। বিপ্রেমন্ ( তি ) অতি প্রেমাসক । বিপ্রেষিত (ত্রি) বিপ্র-বদ-ক্ত। প্রবাদিত। বিপ্লব (পুং) বি-প্ল-অপ্। > প্রচক্রাদির ভয়। রাষ্ট্রাদির উপদ্রব। পর্যায়—ডিম্ব, ডমর।

> "সর্বাং মড়বরাজ্যোকীং বীরঃ শমিতবিপ্লবান্।" (রাজত° ৮/১০৪১)

২ বিনাশ। ( ত্রি ) বিপ্লবতে ইতি অচ্ জলোপরি অবস্থিত। "অপারে ভব নঃ পারমপ্লবে ভব নঃ প্লবঃ।" (মহাভা° উত্তো°) স্ত্রিয়াং টাপ্।

विश्लविन् ( बि ) वि-श्रु- निन । > विश्लवयुक्त । २ जनशावी । বিপ্লাব (পুং) বি-প্ল, ৰঞ্। ১ জলপ্লাবন। ২ অখের প্লতগতি। বিপ্লাবক ( ত্রি ) > জলপ্লাবনকারী। ২ রাষ্ট্রোপদ্রবকারী। বিপ্লাবিন্ ( ত্রি ) ২ বিপর্যায়কারী। ২ জলপ্লাবনজনক। বিপ্লুত ( ত্রি ) ব্যসনার্ত। পর্যায়—পঞ্চত্র, বাসনী। (হেম) বিপ্ল'তা (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

\* যোনিঃ বিপ্লুতাখ্যা ত্বধাবনাৎ।

সঞ্জাতকভু: কন্থূলা কণ্ডাু চাতিরতিপ্রিয়া ॥" ( বাগ্ভট্ উত্র স্থান ৩৩ অ° )

প্রকালন না করায় যোনিতে কণ্ডু জন্মে এবং সেই চুলকানি হইতে তাহার রতিতে অতাধিক আসক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহারই নাম বিপ্ল তাযোনি। [ যোনিরোগ দেখ ]

বিপ্ল, তি ( স্ত্রী ) ১ বিপ্লব। विश्लेष् [ विश्वष् (नथ ] विश्रमों [ वीश्रम (मेथ ]

বিফ ( ত্রি ) ফ-বর্ণরহিত। ( পঞ্চবিংশপ্রা° ৮।৫।৭ )

विकल ( बि ) विशंब क्ल यं । > नित्र विक, वार्थ, साघ। ( কুমার ৭।৬৬)

२ निष्मण। ७ निताम। 8 ( श्रूः ) वस्ताकत्काविकीत्रकः। বিফলতা (স্ত্রী) > নিক্ষণতা । ২ নৈরাশ্র ও বার্থতা। বিফলা (স্ত্রী) > নিফলা। ২ কেতকী। (রাজনি°) विकली छ ( वि ) निक्ली छूछ। বিফাণ্ট ( ত্রি ) ফাণ্ট। [ ফাণ্ট দেখ ]

"দর্কে বিধিবিফাণ্টাভিরত্তিঃ।" ( গোভিল এ৪।৭)

বিবদ্ধ (ত্রি) আবদ্ধ। নিবদ্ধ।

বিবন্ধ (পুং) > আকলন, ক্রোড়ীকরণ। "পাদোদরবিবন্ধৈঃ" (মহাভারত ৭ দ্রোণ ) ২ বিশেষরূপে বন্ধন।

ত বৈছকোক্ত আনাহরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—আহারজনিত অপকরস বা পুরীষ ক্রমশঃ সঞ্চিত ও বিগুণ বায়ুকর্তৃক
বিবদ্ধ হইরা যথাযথরপে নিঃস্থত না হইলে তাহা আনাহ রোগ
বলিয়া উক্ত হয়। অপকরসজনিত আনাহে তৃষ্ণা, প্রতিগ্রায়,
মস্তকে জালা, আমাশয়ে শূল ও গুরুতা, হৃদয়ে স্তব্ধতা এবং
উদ্যাররোধ প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। মলসঞ্চয়জনিত আনাহরোগে কটি ও পৃষ্ঠদেশের স্তব্ধতা, মলমূত্রের নিরোধ, শূল, মৃচ্ছা,
বিষ্ঠাবমন, শোণ, আগ্রান (পেট ফাপা), অধোবায়ুর নিরোধ এবং
অলসক রোগোক্ত অন্যান্ত লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়া থাকে।

চিকিৎসা—আনাহরোগেও উদাবর্ত্ত রোগের স্থায় বায়ুর অনুলোমতাসাধন এবং বস্তিকর্ম ও বর্ত্তিপ্ররোগ প্রভৃতি কার্য্য হিতকর। উদাবর্ত্তরোগের স্থায়ই ইহার চিকিৎস। করিতে হইবে, কেন না উভয়েরই কারণ ও কার্য্য অর্থাৎ নিদান লক্ষণাদি প্রায় একই রকম। [উদাবর্ত্ত দেখ]

°তুল্যকারণকার্য্যন্ধাৎ উদাবর্ত্তহরীং ক্রিয়াং। আনাহেহপি চ কুব্বতি বিশেষঞ্চাভিধীয়তে ॥"

আনাহরোগের বিশেষ ঔষধ এই,—তৈউড়ী চূর্ণ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং গুড় সর্বসমান একত্র মর্দন করিয়া চারিআনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করাইলে আনাহরোগের শাস্তি হয়। বচ, হরীতকী, চিতামূল, যবক্ষার, পিপুল, আতইচ ও কুড় এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া, তাহার চারি কিংবা হুই আনা মাত্রায় লইয়া সেবন করাইলে আনাহরোগে বিশেষ উপকার করে। বৈখনাথবটী, নারাচচূর্ণ, ইচ্ছাভেদীরস, গুড়াষ্টক, গুদ্দমূলাদ্য ঘত ও স্থিরাখ্য ঘত প্রভৃতি ঔষধগুলি আনাহ ও উদাবর্ত্ত রোগে ব্যবহার্য্য।

পথাপথ্য,—আনাহ ও উদাবর্ত্ত রোগে বায়ুশান্তিকারক অন্নপানাদি আহার করিবে। পুরাতন ক্ষ্ম শালিতভুলের অন্ন ঈষত্ঞাবস্থার ঘৃতমিশ্রিত করিয়া ভোজন করাইবে। কই, মাগুর, শৃঙ্গী ও মৌরলা প্রভৃতি ক্ষ্ম মংস্রের ঝোল, ছাগাদি কোমল মাংসের রস এবং শূলরোগোক তরকারী সমূহ খাইতে দিবে। ইহাতে হগ্পও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেন মাংস ও হগ্প এক সময়ে দেওয়া না হয়। মিশ্রীর সরবৎ, ডাবের জল, পাকা পোঁপে, আতা, ইক্ষ্ম ও বেদানা প্রভৃতিও উপকারক। রাত্রিকালে উপযুক্ত ক্ষ্মা না থাকিলে, যবের মণ্ড বা হ্ধ-থৈ দিবে, আর সমাক্ ক্ষ্মা হইলে উক্তরূপ অন্নাদিও দেওয়া যাইতে পারে। উত্তমরূপ তৈল মন্দিন করিয়া গরম জলের ঈষত্ঞাব্স্থা

হইলে তাহাতে স্নান করিবে, কিন্তু মাথায় ঐ জল ঠাণ্ডা করিয়া দিবে, কেননা মাথায় উষ্ণ জল দেওয়া স্বতঃই নিষিদ্ধ।

"উষ্ণাম্বাধঃ কায়স্ত পরিষেকো বলাবহা।

তদেব চোত্তমাঙ্গশু বলহুৎ কেশচক্ষ্মান্ ॥" (বাগ্ভট স্থ ) উষ্ণামু অধঃকায়ে পরিষিক হইলে তত্তৎস্থানের বলরুদ্ধি এবং উত্তমাজে (মন্তকে) উহার পরিষেক করিলে চক্ষুরাদির বল হ্রাস হয়।

গুরুপাক, উষ্ণবীর্য্য ও রুক্ষদ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ, পরিশ্রম, ব্যায়াম, পথপর্য্যটন এবং ক্রোধ, শোক প্রভৃতি মনো-বিঘাতকর কার্য্য এই রোগের অনিষ্টকারক, অতএব এইগুলি নিয়ত পরিবর্জ্জনীয়। ৪ মলমূত্রাদির অবরোধ, কোর্চ্চবদ্ধতা।

বিবন্ধক > আনাহ রোগভেদ। ২ বিবন্ধ। বিবন্ধন (ক্লী) বিশেষরূপে বন্ধন। আটকান। বিবন্ধবন (পুং) পৃষ্ঠ, বক্ষঃ উদরের ত্রণসমূহের বিবিধ বন্ধন

বিবন্ধবন (পুং) পৃষ্ঠ, বক্ষঃ ওদরের ব্রণসমূহের বিবিধ বন্ধন (ব্যাণ্ডেজ) বিশেষ। "বিবন্ধো বিবিধো বন্ধঃ"। (স্থঞ্জত°)

বিবন্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) অখের শূলরোগভেদ। ঘোড়ার যে রোগ হইলে তাহারা পুরীষত্যাগে অক্ষম হয় এবং পেটে অত্যন্ত বেদনা ও নাড়ীগুলিতে বন্ধনবং (বাঁধিয়া রাখার ন্থায়) পীড়া অনুভব করে, তাহার নাম বিবন্ধবর্ত্তিরোগ।

"নোৎস্জেদ্যঃ পুরীষস্ক সানাহঃ শূলপীড়িত।" (জয়দন্ত ৪৩ অ°) বিবন্ধ ( ত্রি ) > বন্ধহীন। ২ পিতৃহীন।

"যদা তু রাজা স্বস্তান সাধ্ন্ পুষারধর্মেণ বিনষ্টদৃষ্টি:।
ভাতুর্যবিষ্ঠ স্থতান্ বিবন্ধূন্ প্রবেশ লাকাভবনে দদাহ॥"
(ভাগবত ৩১।৬)

विवर्ह ( शूः ) > वर्ह। ( बि ) २ वर्हवित्रहिछ।

विवल (जि) > ध्र्वन। २ वित्नवक्षण वनवान्।

বিবলাক ( ত্রি ) অশনিপাত রহিত, যাহা হইতে বিল্লুৎ নির্নত হয় নাই। "বিবলাকা জলধারাঃ।" ( হরিবংশ )

'বলাকা আকস্মিকপাতাশনিঃ তদ্রহিতা বিবলাকাঃ'। ( নীলকণ্ঠ)

বিবাণ ( তি ) বাণরহিত, বাণশৃত।

বিবাণজ্য (ত্রি) বাণ এবং জ্যা (গুণ বা ছিলা) রহিত, যাহাতে গুণ ও বাণ নাই।

विवानिध ( बि ) वानिध, वानाम्हि।

বিবাধ (ত্রি) ১ বাধা বা বাধরহিত, নির্বার, বাধশৃত্য বা বাধাশৃত্য। (স্তিয়াং টাপ্ৰা) বিবাধা। ২ বিহেঠন। (ত্রিকা°)

विवाधवर ( वि ) वाधाविभिष्टे।

विवाली ( बि ) > वानित्रहिछ। २ वित्नवक्रभ वानियुक्त।

विवाछ ( बि ) > वाह्युक । २ वाह्यैन ।

विविल ( बि ) > विल विभिष्ठे। २ व्यावित्र।

বিবুধ ( পুং ) বিশেষেণ বুধ্যতে ইতি বি-বুধ্-ক। ১ দেব, দেবতা। "গদ্ধৰ্কা গুছকা ৰক্ষা বিবুধান্তচরাশ্চ ৰে।" ( মন্ত ১২।৪৮) ২ পণ্ডিত।

"ব্ৰবীমি বিবৃধঃ খেদং জনানাং নিজ্ত কথং।" (কথাস° ৬৩।১০৫) ৩ চন্দ্ৰ। ৪ বিগতপণ্ডিত, পণ্ডিতহীন।

"অচ্যতোহপার্যচ্ছেদী রাজাপ্যবিদিতক্ষয়ঃ।

দেবোহণাবিবুধো জজে শঙ্করোহণ্যভুজন্ধবান্ ॥"(কাব্যাদর্শ ২।৩২২)

'বিবুধো বিগতপণ্ডিতঃ দেবশ্চ'। ( তট্টীকা)

৫ শিব। (ভারত ১০।১৭।১৪৭)

৬ জন্মপ্রদীপ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

বিবুধগুরু ( পুং ) স্থরগুরু, বৃহস্পতি।

"জনয়তি চ তনয়ভবনমূপগতঃ পরিজনশুভস্থতকবিতুরগর্ষান্।
সকনকপুরগৃহযুবতিবসনক্ষমণি গুণনিকরক্ষণি বিবৃধগুকঃ।"
(বৃহৎস° ১০৪।২৭)

বিবুধতটিনী (জী) স্বর্গঙ্গা, স্বরধুনী। বিবুধত্ব (ফ্লী) দেবছ।

'যল্লখা বহুবো লোকা বিবুধক্ষমবাপ্লুয়ঃ।' (হেম)

বিবুধপ্রিয়া (স্ত্রী) ভগবতী। বিবুধবনিতা (স্ত্রী) অপ্সরা।

বিবুধরাজ (পুং) দেবরাজ।

বিৰুধাধিপ (পুং) দেবাধিপতি, ইক্ত।

বিবৃধাধিপতি (পুং) দেবাধিপতি, স্বর্গরাজ, ইন্দ্র।

"বিবুধাধিপতিস্তন্ধান্মিত্রোহন্তো রাজ্যক্ষনামা চ।"

( বুহৎস° তে।৪৭ )

বিবুধান (পুং) বি-বুধ-শানচ্। ১ আচার্যা। ২ পণ্ডিত। ০ দেব, দেবতা।

विवुधावाम ( श्रः ) प्रवमिनत ।

" (को भृतावतरको धीतविज्ञ भार्यो निकाथाया।

ব্যাধন্তাং বিবুধাবাদৌ ছাবজৌ গণনাপতী ॥" ( রাজতর° ৫।২৬ )

বিবুধেতর (পুং) অস্থর, দৈত্য।

"যন্মিন্ বৈরাল্পক্ষেন ব্যুক্তেন বিবুধেতরাঃ। বহুবো লেভিরে সিদ্ধিং যামু হৈকান্তযোগিনিঃ॥"

(ভাগবত ৮।২২।৬)

বিবুধেন আচার্য্য, পুরশ্চরণচক্রিকা নামক তন্ত্র-গ্রন্থপ্রণেতা দেবেলাশ্রমের গুরু। ইনি বিবুধেন্দ্র আশ্রম নামেও পরিচিত ছিলেন।

বিবুভূষা ( ত্রী ) নানাপ্রকারে বিস্থৃতির ইচ্ছা, বছ প্রকারে উৎ-পত্তির ইচ্ছা অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি বছ পদার্থে বিস্থৃতি বা প্রক্রপ বছ পদার্থক্রপে উৎপত্তিলাভের ইচ্ছা। **"তাস্বপত্যামূজনয়দাস্মৃত্ল্যানি সর্ক্তঃ** ।

একৈকস্তাং দশ দশ প্রক্তেবিবৃভূষয়া ॥" (ভাগবত ৩।৩।৯)

'প্রকৃতেম'ায়ায়া বিবিধং ভবনং বিস্তারস্তদিচ্ছয়া যদ্বা প্রকৃতে-

হেঁতোর্বিবিধং ভবিতুমিচ্ছয়া।' (স্বামী)

বিবুভূষু (পুং) নানাপ্রকারে উৎপত্তিলাভেচ্ছু, যিনি নানা-প্রকারে উৎপত্তি লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

"কালং কর্ম্মস্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।

আত্মন্ যদ্চছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥" (ভাগব° থা৫।১১)

'বিবৃভূষুঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ'। ( সামী )

বিবেশ্ব (পুং) বিগতো বোধঃ। ১ অনবধানতা। ২ বিশিপ্তের্ বোধঃ। প্রবোধ। ৩ ব্যভিচারী ভাবভেদ। ৪ দ্রোণপক্ষি-পুত্র। ৫ জ্ঞান। ৬ বিকাস। ৭ জাগরণ।

বিবেশ্বন (ক্লী) বি-বুধ-ল্যুট্। > প্রবোধন, উদ্বোধন।

"বিবোধনাথায় হরেইরিনেত্রকভালয়ান্।" (দেবীমা")

३ জাগরণ।

"বীতশোকভয়াবাধাঃ স্থপ্ৰপ্নবিবোধনাঃ।" ( ভারত ১<mark>।১••।৮</mark>)

৩ বুঝান।

( वि ) वि-वृध-न्या। ८ श्राक्षिरवाधक।

"অদাদ্রায়ো বিবোধনম্।"( ঋক্ ৮।এ২২ )

'বিবোধনং বিশেষেণ বোধকং বহুধনপ্রাপ্তিহেতুমিত্যর্থঃ'

বিবোধিত (ত্রি) > জাগরিত। ২ জ্ঞাপিত। ৩ বিকাশিত। বিব্রুবৎ (ত্রি) > বিরুদ্ধবক্তা। ২ মৌনা।

বিভক্ত (ত্রি) বি-ভজ-জ। ১ বিভিন্ন। পৃথক্রত।

[বিভাগ দেখ ৷ ]

২ স্থানিষ্ঠ। ও সংক্রমিত। (ক্লী) ৪ বিভাগ। (পুং) কার্ত্তিকের। বিভক্তকোষ্ঠী (স্ত্রী) জীবভেদ, যাহাদের দেহের মধ্যভাগে ব্যবধান আছে। (Nautilidæ)

বিভক্তজ (পুং) পৈতৃক ধনবিভাগের পর উৎপন্ন সম্ভান্। বিভক্ততা (স্ত্রী) পার্থক্য।

বিভক্তি (স্ত্রা) বিভজনমিতি সংখ্যাকর্মাদয়ে। হুর্থা-বিভজ্যন্তে আভিরিতি বা বি-ভজ-ক্তিন্। ১ বিভাগ, বন্টন। ২ যৎকর্ত্ত্ব সংখ্যা ( একডাদি ) ও কর্ম্ম প্রভৃতি ( কর্ম্ম, কারণ, সম্প্রদানাদি ) বিভক্ত হয় অর্থাৎ উহাদের বিভাগ ও অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

"সংখ্যাত্বাপ্যসামাল্ডিঃ শক্তিমান্ প্রত্যয়স্ত যঃ।

সা বিভক্তির্দিধা প্রোক্তা স্থপ্তিঙ্ চেতি প্রভেদতঃ" ॥

'সংখ্যাত্বাবান্তরজাত্যবচ্ছিন্নশক্তিমান্যঃ প্রত্যয়ঃ সা বিভক্তিঃ

স্প্ তিঙ্ইতি ভেদাৎ দ্বিধা।' ( শনশক্তিপ্রকাশিকা )

সংখ্যা ও কর্ম্মানির পরিচায়ক শক্তিবিশিষ্ট প্রত্যেয়কে বিভক্তি বলা যায়। অর্থাৎ যে সকল প্রত্যেয় ঘারা সংখ্যার (বচনের) কারকের এবং অবাস্তর (অগ্রান্ত নানা প্রকার) অর্থের বোধ হয়, তাহাই বিভক্তি। স্থপ্ও তিঙ্ভেদে উহা ছই প্রকার। স্থপ্—স্থ্, ও, জদ্ইত্যাদি একুশ্টী।

ঐ ২১টী প্রত্যন্ন প্রত্যেক ভাগে ৩টী করিয়া ৭ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত ৭টা ভাগ যথাক্রমে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চত্থী, পঞ্মী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি নামে অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তি, দ্বিতীয়া বিভক্তি ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। অতএব ১মা বিভক্তির ভাগে স্কু, ও, জদ এই তিনটী প্রত্যয় পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে স্থ একড, ও দিছ এবং 'জদ্' বহুত্ব সংখ্যার পরিচায়ক। আর ইহারা ৩টীই কোন স্থানে কর্ত্ত বা কোন স্থানে কর্ম্ম কার-কের এবং কোন স্থানে অবাস্তর সম্বোধনাদির অর্থ প্রকাশ করে। বেমন, 'রামো গচ্ছতি' রাম যাইতেছেন, 'রামলক্ষ্ণো গচ্ছতঃ' রামলক্ষণ হুই জনে যাইতেছেন, 'রামলক্ষণসীতাঃ গচ্ছপ্তি' রাম লক্ষণ সীতা এই তিন জনে যাইতেছেন, এখানে প্রথম বাক্যে 'স্থু' বিভক্তি দ্বারা একত্ব, ২য় বাক্যে 'ঔ'বিভক্তি দ্বারা দ্বিত্ব অর্থাৎ তুইটা সংখ্যার এবং ৩য় বাক্যে 'জদ্' বিভক্তি দারা বহুসংখ্যার, এবং তিনটী স্থলেই উহারা ( স্থ, ও, জদ্ ) কর্তৃ কার-কের পরিচায়ক হইয়াছে। আবার যেখানে 'হে রাম! আগচ্ছ' হে রাম ৷ আসুন, 'হে রামলক্ষণৌ আগচ্চতং' হে রাম ৷ হে লক্ষণ আপনারা হুই জনে আস্থন, 'হে রামলক্ষণদীতাঃ আগচ্ছতি' হে রাম! হে লক্ষণ! হে সীতে! আপনারা ৩ জনে আস্কন. এখানে প্রব্যেক্তরূপ (সংখ্যাদি এবং অবান্তর সম্বোধনার্থ)-প্রকাশ করিতেছি।\*

সংখ্যার বিষয় অপর সর্বব্যও ঐরপ জানিবে অর্থাৎ দিতীয়াদি বিভক্তির প্রত্যেকের ভাগে যে তিনটী করিয়া প্রত্যয় পড়িয়াছে, তাহাদেরও ১মটী একত্বের, ২য়টী-দিত্বের ও ৩য়টী বহুত্বের পরিচায়ক বলিয়া জানিতে হইবে।

. এক্ষণে ঐ প্রথমাদি সাতটী বৈভক্ত কে কোন্ কারণ বা অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা সংক্ষেপে বলা যাইতেছে,—

প্রথমা,— যেখানে কং প্রত্যয়াদি দারা উৎপন্ন শব্দের অর্থ মাত্র প্রকাশ ও তাহাদের সংখ্যাদি বোধ হইবে, আর যে সকল শব্দ কোন বাচ্য (কর্তৃ কর্ম প্রভৃতি) দারা উক্ত হইবে এবং যেখানে সম্বোধন বুঝাইবে। "যন্মিন্ বাচ্চো বিধীগ়স্তে ত্যাদি তব্যাদিতদ্ধিতাঃ। সমাসো বা ভবেদ্যত্র স উক্তং প্রথমা ভবেৎ॥"

উদাহরণ,—কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো, 'অর্চ্চো বিষ্ণুং' বিষ্ণু জর্চ্চা (পূজা), এখানে বাহাকে অর্চনা করা যায় তিনি অর্চ্চা এই অর্থে [ কর্ম্মবাচ্চা ] বিষ্ণুকে বোধ করাতে বিষ্ণুর উত্তর উক্তার্থে প্রথমা হইল। অক্যান্ত বাচ্য এবং সমাসাদিতেও এইরপে উক্ত হইলে তাহার উত্তর ১মা হইবে।

দিতীয়া— যেখানে কর্মকারক, ক্রিয়ার বিশেষণ, এবং ধিক্, সময়া, নিকধা, হা, অন্তরা, অন্তরেণ, অতি, যেন, তেন, অভিতঃ, উভয়ভঃ, পরিতঃ, সর্বরতঃ, বিনা, ঋত, অভি, পরি, প্রতি, অয়ৢ, উপ, উপর্য্যুপরি, অধোহধঃ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে। আর শব্দার্থ, ভক্ষণার্থ, গত্যর্থ, জ্ঞানার্থ, ও অকর্মক ধাতু এবং গ্রহ, দৃশ ও শ্রু ধাতু সম্বন্ধীয় অণিজন্ত কালের কর্ত্তার করিবার পূর্বের্ফ ভাহাদের যে কর্তা। থাকে, ণিচ্ প্রত্যয় করিবার পর তাহাদের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়, মৃতরাং অয়ুক্ত অবস্থায় উহাদের উত্তর দিতীয়া বিভক্তি হয়।

উদাহরণ,—"রামো রাবণং জঘান" রাম রাবণকে বধ করিয়া ছিলেন। "শীঘং গছতি" শীঘ যাইতেছে। 'তং ধিক' তাহাকে ধিক্। (সময়া নিকষা প্রভৃতির যোগেও এইরূপ জানিতে হইবে) "শিষ্যো বেদমধীতে গুরুঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়তি" যে শিষ্য বেদ অধ্যয়ন করিতেছে, গুরু দে শিষ্যকে বেদ অধ্যয়ন করাইতেছেন; এস্থলে অধি-ইঙ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ করিবার পূর্বের্ব কর্ত্পদ ছিল যে শিষ্য সে পরে এ ণিজন্ত (অধি-ই-ণিচ্ অধ্যাপি) ধাতুর কর্ম্ম হওয়ায় তাহার উত্তর দিতীয়া হইল। অশনাদি অর্থেও এইরূপ জানিতে হইবে।

তৃতীয়া,—করণ অর্থাৎ যাহাদারা ক্রিয়া নিষ্পান হয় তাহার উত্তর এবং যেথানে কর্তুপদ অন্তুক্ত হইবে ও হেতু, বিশেষণ, ভেদক, সহার্থ, বারণার্থ, সমার্থ, ন্যুনার্থ, প্রয়োজনার্থ আরু বিনা পৃথক্ ও নানা প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে।

উদাহরণ,—"দাত্রেণ ধান্তং লুনাতি" দাত্র (দা) দারা ধান্ত ছেদন করিতেছে। "ধনেন কুলং" ধনের দারা কুল অর্থাৎ কুল রক্ষার হেতুই ধন। "জটাভিন্তাপদমন্ত্রাক্ষীৎ" জটা দারা তাপদকে দেখিয়াছিল। এন্থলে তাপদকে জটা দারা অন্ত লোক হইতে বিশেষ করা হইতেছে। "নামা শিবোজাতঃ" নামের দারাই শিবকে জানা ঘাইতেছে। এন্থলে নামের দারা অন্ত লোক হইতে ভেদ করা হইতেছে। সহার্থ,—"পুরোণ সহ আগতঃ পিতা" পিতা পুরোর সহিত আসিয়াছেন। বারণার্থ,—"বিলম্থেনালং" বিলম্থে প্রয়োজন নাই বা বিলম্থ করিও না। সমার্থ,—

<sup>\* &#</sup>x27;রাজ পূল্র:' রাজার পূত্র, 'পুত্রেণ সহ' পুত্রের সহিত, 'সজ্ঞো নমঃ'
সাধুদিগ্কে নমস্কার, ইত্যাদি স্থলেও বংগক্রমে ষতী, তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি
ছারা অবান্তর অর্থ প্রকাশিত হইতেছে অর্থাৎ এ সকল স্থলে কারকের কোন
অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। তবে ১ম বাক্যে প্রকৃত্ব ও ৩য় বাক্যে বৃহত্ব
সংখ্যার উপলব্ধি হইতেছে।

"শিবেন তুল্যো হরিঃ" শিবের সমান হরি। ন্যুনার্থ,—"একেন উনঃ (ন্যুনঃ) বিংশতিঃ" এক কম বিংশতি অর্থাৎ উনিশ। প্রয়োজনার্থ,—"ধান্তেন অর্থঃ" ধান্তের নিমিত্ত। বিনাযোগে,— 'রামেণ বিনা' রাম ব্যতিরেকে। পৃথক্ ও নানা শব্দের যোগেও এইরূপ। অনুক্তকর্ত্তা,—'রামেণ হতো রাবণঃ' রামকর্ত্তক্ রাবণ নই হইয়াছেন। এখানে কর্ম্মবাচ্যে প্রয়োগ হওয়ায় কর্ম উক্ত এবং কর্তা অনুক্ত হইল।

চতুথী,— যে যেথানে সম্প্রদান ( যাহাকে দান করা যাইতে পারে এমন উপযুক্ত পাত্র ) এবং শব্দার্থ ( সমর্থার্থ ) শব্দ, হিত, স্থথ ও ঝাহা, স্বধা, স্বস্তি, নমস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দের যোগ বুঝাইবে, আর যাহার সম্বন্ধে অস্থা, ক্রোধ, ঈর্ধা, ক্রচি (অমুরাগ) দ্রোহ (শক্রতা) এবং মঙ্গল কামনা বুঝার। অপর ষেথানে গতার্থ ধাতুর চেষ্ঠা ( কার্য়ক্ত ব্যাপার ) ও মন ধাতুর অবজ্ঞার ( ম্বণার ) পাত্র ব্র্ঝাইবে।

উদাহরণ,—সম্প্রদান,—"ব্রাহ্মণায় গাং দলতি" ব্রাহ্মণকে গরু
দান করিতেছে। শব্দার্থ,—"মলো মলায় শব্দঃ" এক মল অন্ত মল্লের সহিত শব্দ (সমর্থ)। হিত ও স্থথযোগ,—"নূপায় হিতং স্থথং বা' নূপের জন্ত মঙ্গল বা স্থথ। 'অগ্লেমে স্বাহা' ইত্যাদি নথপ্রয়োগকালে ব্যবহৃত হয়। অস্থাদি স্থলে,—'দায়াদায় অস্থাতি' জ্ঞাতির প্রতি অস্থা করিতেছে। 'মন্ত্রিণে ক্রেমাতি' মন্ত্রীর উপার ক্রোধ করিতেছে। 'প্রতিবেশিনে স্বিয়তি' প্রতি-বেশীকে স্বর্ধ্যা করিতেছে। 'ইদং মহুং ন রোচতে' এটা আমার ক্রচিকর নহে। 'অরয়ে ক্রন্থতি' শক্রর প্রতিহিংসা করিতেছে। মঙ্গলকামনা,—"সদ্ভ্যঃ শং ভূয়াং" সংলোকের মঙ্গল হউক। গত্যর্থধাতুর চেন্তা,—"ব্রজায় ব্রজতি ক্রম্বঃ" ক্রম্ম ব্রজে গমন করিতেছেন। এখানে গমনক্রিয়ার কর্মা ব্রজ্ঞানের উত্তর চতুথী হইল। মনধাতুর অবজ্ঞার পাত্র,—'ন তা তৃণায় মন্তেহহং' আমি তোকে তৃণ বলিয়াও মানিনা।

"মনসা দারকামেতি" মনে দারা দারকায় যাইতেছে, এথানে কায়কত ব্যাপার না হওয়ায় এবং "অহং দাং জনার্দ্দনং মত্তে" আমি আপনাকে জনার্দ্দন বলিয়া মানি, এথানে অবজ্ঞার পাত্র হইল না বলিয়া চতুর্থীর নিষেধ হইল। আর 'স দা কাকং ন মন্ততে" সে তোকে কাক বলিয়াও মানেনা। এইরপ কাকশৃক প্রভৃতি কয়েকটী শব্দের যোগেও চতুর্থীর নিষেধ থাকিবে।

পঞ্চমী,—যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, ভিন্ন, পরাজিত, অন্তর্হিত, নিন্দিত কর্ম বলিয়া নিবৃত্ত, পরিত্রাণপ্রাপ্ত, ও বিরত হয়, সেই সকল শব্দ ও হেত্বর্থ শব্দের উত্তর এবং অন্তার্থ (ভিনার্থ) ও আরন্ধার্থ শব্দ আর আরাৎ, বহিস, বিনা, ঋতে, প্রতি, পরি, আ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ ও দ্বিথাচক শব্দের যোগ বুঝাইলে পঞ্চমী হইবে।

উদাহরণ,—"বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি" বৃক্ষ হইতে পত্র পড়ি-তেছে। "রাক্ষ্যাদ্বিভেতি" রাক্ষ্য হইতে ভয় পাইতেছে। গৃহীত,—"উপাধ্যায়াদধীতে" গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিতেছে। উৎপন্ন—"হিমবতো গঙ্গা প্রভবৃতি" হিমালয় হইতে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে। ভিন্ন-"ঘটাদ্যাঃ পটঃ" ঘট হইতে পট (কাপড়) ভিন্ন। পরাজিত,—"সিংহাৎ পরাজয়তে হস্তী" হস্তী সিংহ হইতে পরাজিত হইতেছে। অন্তর্হিত.— "ত্নষ্টাদন্তর্হিতঃ" তুষ্ট হইতে অন্তর্হিত হইতেছে অর্থাৎ তুষ্টলোকের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেছে। নিবুত্ত,—"বিভৎসতে পরস্ত্রীভ্যঃ" [ নিন্দিত কর্ম বলিয়া ] পরস্ত্রী হইতে নিরুত্ত হই-তেছে। পরিত্রাণ.—"ব্যাঘাৎ গাং রক্ষতি গোপঃ" গোপ ব্যাঘ হইতে গোরুকে রক্ষা করিতেছে বিরত,—"জ্পাদ্বির্মতি বিপ্রঃ" বিপ্র জপ হইতে বিরত হইতেছেন। আরক্কার্থ,— 'জন্মনঃ স বিষ্ণুরচর্চ্যঃ" জন্মাবর্ধিই সেই বিষ্ণু পূজনীয় অর্থাৎ চিরকালই পুজনীয়। হেত্বর্থে,—"শোণিতক্ষয়াৎ মুক্তিতঃ" শোণিত ক্ষয়-হেতু মুর্চ্ছিত। বিনাঋতে প্রভৃতির যোগে,—'আরাৎ শকটাৎ' গাড়ীর দূরে। "গৃহাদ্বহিঃ" ঘরের বাহিরে। "শ্রমাদ্বিনা" শ্রম ব্যতিরেকে। "মিত্রাদৃতে" মিত্র ব্যতীত ইত্যাদি।

ষষ্ঠী,— ষেথানে কোন কোন বস্তু বা ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ এবং তদ্ধিতের এন, আ, রি, অস, তস, তাৎ এই সকল প্রত্যয়ান্ত শব্দ ও হিত, স্বথ শব্দের যোগ বুঝাইবে। আর তুম্, ক্তা, ণম্, কি, উক, ক্তবতু, থল, অন, ক্ত, আলু, ইফু, ইতু,আরু, ম্বু, ক্বু প্রভৃতি উকারান্ত প্রত্যয়, শতু, শানচ্, কম্বু, শীলার্থ তৃণ, তবিষ্যদর্থক ও ঋণার্থক ণিনি এই সকল প্রত্যয়ান্ত ভিন্ন অন্তান্ত রুৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ বা ক্রিয়ার অন্তক্ত কর্তা ও কর্ম্ম স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। সমার্থের যোগ ও নির্দারে এবং কোন কোন ক্রিয়ায় কর্ম্ম-স্থলে ষষ্ঠী হয়।

উদাহরণ,—সম্বন্ধে—"রাজঃ পুত্র" রাজার পুত্র, এনাদি প্রত্যয়ান্ত,—'দক্ষিণেন বৃক্ষবাটিকায়াঃ সরঃ' বৃক্ষবাটিকার (উপবনের) অদূর দক্ষিণে সরোবর। "গ্রামশু উত্তরা নদী" গ্রামের অদূরে নদী। "মঞ্চন্তোপরি" মঞ্চের উপর। "পুরো নগরশু" নগরের সমীপে। "পূর্ব্বতোগ্রামশু" গ্রামের পূর্ব্বদিকে। "পশ্চাৎ গৃহশু" গৃহের পাছে। হিত ও স্থথমোগ—"ব্যাধিতশু ঔষধং পথ্য আয়ুষঃ স্থথকরঞ্চ" পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে ঔষধ হিতকর এবং আয়ুর স্থজনক। সমার্থে,—"যো হরিঃ সর্ব্বেশু সমঃ" যে হরি মহাদেবের সমান। নির্দারে,—"নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ" মন্ত্রের মধ্যে নীপিত চতুর। কর্ম্মন্তান,—"গুরু-বিপ্র-তপস্বি-

তুর্গতানাং উপকুষাত ভিষক্ষভেষজৈঃ" চিকিৎসক নিজের ঔষধ দারা গুরু, বিপ্র, তপস্থী এবং দরিদ্রদিগকে [বিনা অর্থ গ্রহণে] চিকিৎসা করিবেন। এখানে চিকিৎসা করিবেন এই ক্রিয়ায় কর্ম্ম গুরু বিপ্র প্রভৃতির স্থানে ষষ্ঠী বিভক্তি হইল। অনুক্তকর্ত্তার,—'শিশোঃ শয়নম্' শিশুর শয়ন। অনুক্তকর্ম্মে,— 'স্থাস্থ হস্তা' স্থায়ের হস্তা (নাশক)।

"গৃহং গত্বা" গৃহে গিয়া। "চক্রং দ্রাষ্ট্রং" চক্র দেখিবার জন্ম।
"শিশুনা জলং পীতং" শিশু জল পান করিয়াছে। "শিষ্যঃ বেদমধীতবান্" শিষ্য বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। খনর্থপ্রত্যয়,—
'রামেনৈতৎ স্থকরং' রামকর্ত্ক। "ময়া হংশাসনো হুর্যোধনঃ"
আমাকর্ত্ক হুর্যোধন হুংশাসনীয়। উপ্রত্যয়,—"পয়ঃ পিপাস্থং"
হুগ্ধ বা জলপানেচছু। শত্ন,—"বনং গচ্ছন্' বনে যাইতে যাইতে।
শীলার্থ তুণ,—"ধনং দাতা" ধনদানশীল। ভবিষ্যৎ ও ঋণার্থ
গিনি,—'ঋণং দায়ী' ঋণদানের যোগ্য। "শিবঃ কদা ছদাগামী"
শিব কবে ছৎপদ্মে আগমন করিবেন। নিষেধ থাকায় ইত্যাদি
হুলে অনুক্তকর্তৃ ও কর্মপদ্দে ষ্ঠী বিভক্তি হুইল না।

সপ্তমী—যেথানে অর্থাৎ যাহার সমীপে, একদেশে, ও বিষয়ে অথবা যাহাকে ব্যাপিয়া ক্রিয়াটী থাকে এবং যে কালেও কাহারও কোন একটী ক্রিয়া কালে \* সপ্তমী বিভক্তি হয়।

উদাহরণ,—সমীপে,—"গলায়াং প্রতিবসতি" গলার নিকটে বাস করে। একদেশ,—"বনে ব্যাঘ্রাহন্তি" বনে ব্যাঘ্র আছে জর্থাৎ একদেশ আছে। বিষয়ে,—'হুগ্নেংভিলাম' হ্লা বিষয়ে ইচ্ছা। ব্যান্তি,—'হুগ্নে মাধুর্য্যমন্তি' হুগ্নে মাধুর্য্য আছে অর্থাৎ হুগ্নের সমস্ত অব্যব ব্যাপিয়াই মাধুর্য্য আছে। কাল,—"শরদি পুত্রন্তি সপ্তচ্ছানাঃ" ছাতিয়ান বৃক্ষ সকল শরৎকালে পুত্র্পাত হয়।

অধিকার্থক উপশব্দ এবং স্বামার্থক অধিশব্দের প্রয়োগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ক্রিয়ার নিমিত্ত অর্থাৎ যে জন্ম কর্যায় করা হইতেছে, তাহার হেতু যদি ঐ ক্রিয়ার কর্ম্মপদের ( কর্ম্ম পদো-পন্থাপ্য শব্দার্থের) সহিত সংযুক্ত থাকে, তবে সেই নিমিত্ত বোধক শব্দের উত্তর সপ্তমী হয়। যেমন 'দন্তয়োহন্তি কুঞ্জরং" তুইটী দাঁতের নিমিত্ত হন্তীকে হনন করিতেছে, এহুলে হননক্রিয়ার হেতু তুইটী দন্ত কেননা ঐ তুই দাঁতের জন্মই হন্তীকে মারা হইতেছে এবং সেই দাঁত তুইটী হাতীতেই (হননক্রিয়ার কর্ম্মন পদেই) সংলগ্ধ আছে, অতএব [হনন ক্রিয়ার কারণ] দন্ত

শব্দের উত্তর গুইটী দন্ত নিমিত্ত হওয়ায় [ গুই সংখ্যাবোধক ] সপ্তমীর 'ওস্' বিভক্তি বা প্রত্যে হইল।

স্বামী, ঈশ্বর, অবিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ, এস্ত, কুশল, আযুক্ত, নিপুণ ও সাধু শব্দ এবং স্কর্জ্য অর্থাৎ বারার্থ (মেনন গুইবার, তিনবার বহুবার এইরূপ অর্থ) প্রভারান্ত পদের যোগে ও অনাদরার্থের প্রয়োগে (অর্থাৎ ক্রিয়ার দারা অবজ্ঞা বুঝাইলে) অবজ্ঞার পাত্রের উত্তর ষষ্ঠা ও সপ্তমী এই উভয় ব্যক্তির প্রাপ্তি হয়। স্কর্পপ্রভায়ান্তপদের যোগে অনাদরার্থের প্রয়োগের যথাক্রমে উদাহরণ,—"দিবসম্থ দিবসে বা দিভূ ও কে" দিনে বা দিনের মধ্যে গুইবার ভোজন করিতেছে; এন্থলে 'দ্বি:" গুইবার এই বারার্থ প্রভায়ান্তশব্দের যোগ হওয়াতে কালবাচক দিবস শব্দের উত্তর ষষ্ঠা ও সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে। "রুদ্বাং পৌরগণের রোদনে কর্ণপাত না করিয়া গমন করিয়াছিলেন। এখানে রোদনশীলা মাতা ও রোদনকারী পৌরগণের বাক্যের অনাদর বোধ হওয়ায় উহাদের উত্তর ষষ্ঠা ও সপ্তমী বিভক্তি হইল।

তিঙ্ = তিপ,তদ,অন্তি, প্রভৃতি ১৮০টা প্রত্যয় বা বিভক্তি।
ইহারা দশভাগে বিভক্ত হইয়া লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ, লুঙ, লৃঙ্,
লুট্, লিট, লূট্ ও লোঙ্; এই দশ ল' কার নামে কথিত
হইয়াছে। স্নতরাং প্রত্যেক ল' কারের ভাগে ১৮টা করিয়া
প্রত্যয় পড়িয়াছে। এই ১৮টা প্রত্যয়ের প্রথম নয়টা পরস্রৈপদী
ধাতুর এবং শেষ নয়টা আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত হয়।
এই নিমিত্ত উহারাও পরস্রৈপদী ও আত্মনেপদা প্রত্যয় বলিয়া
উক্ত হয়। এই নয় নয়টার মধ্যেও আবার তিন তিনটা করিয়া
শ্রেণীবিভাগ আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে ১ম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ ও উত্তমপুরুষ। যেমন লট্ এই ল'কারের পরস্বৈপদে,—
তিপ্, তদ্, অন্তি, = ১ম পুরুষ; দিপ্, থদ্, থ, = মধ্যমপুরুষ;
মিপ্, বদ, মদ, = উত্তমপুরুষ। আত্মনেপদে,—তে, আতে,
অন্তে = ১ম পুরুষ; দে, আপে, ধ্বে, = মধ্যমপুরুষ, এ, বহে,
মহে, = উ॰ পু॰। (অন্তান্ত লি'কারেরও এইরপ বুঝিতে হইবে)

উক্ত প্রথম, মধ্যম ও উত্তমপুরুষের তিন তিনটী প্রত্যের বা বিভক্তি আবার ষ্থাক্রমে একন্ব, দ্বিত্ব বহুন্থ বা এক, হুই ও বহু সংখ্যার বোধক। অর্থাৎ পরস্মৈপদের ১ম পুরুষের 'তিপ্'=একত্ব বা এক সংখ্যার; 'তদ্'=দ্বিত্ব বা হুই সংখ্যার; অন্তি=বহুত্ব বা বহুসংখ্যার বোধক। মধ্যমপুরুষের,—সিপ্= একত্ব; থস=দ্বিত্ব; থ=বহুত্ব সংখ্যার। উত্তমপুরুষের,— সিপ্=একত্ব; বস=দ্বিত্ব; মদ্=বহুত্ব সংখ্যার বোধক। আত্মনেপদ বিষয়েও এইরুপ জানিবে,—অর্থাৎ ১ম পুরুষের

<sup>\*</sup> অর্থাৎ কাহার ক্রিয়ার কালদার। অন্তের ক্রিয়ার কাল নির্মাণিত হইলে, বেমন "বিধে উদিতে কৃষ্ণ গোপীভিঃ সহ রেমে" চন্দ্র উঠিলে কৃষ্ণ গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। এ স্থলে চন্দ্রের উদর ক্রিয়ার কালদারা কৃষ্ণের রমণক্রিয়ার কাল নির্মাণিত হওয়ায় 'বিধে উদিতে' এথানে সপ্তমী বিভক্তি হইল। এরপ স্থলে সপ্তমী বিভক্তি হইলে তাহাকে 'ভাবে সপ্তমী' বলে।

তে = একত্ব; আতে = দ্বিত্ব; অন্তে = বহুত্ব সংখ্যার বোধক।
মধ্যমপুরুষের,—সে = একত্ব; আপে—দ্বিত্ব; ধ্বে = বহুত্ব;
উত্তমপুরুষের,—এ = একত্ব; বহে = দ্বিত্ব; মহে = বহুত্ব সংখ্যার
বোধক। অন্তান্ত 'ল'কারেরও সংখ্যা বা বচন এইরূপে নির্দেশ
করিতে হইবে।

মাধারণতঃ বর্তুমানকালে \* লট্; অতীতকালে † লুঙ্,
লঙ্ও লিট্; ভবিষ্ণুৎকালে ‡ লুট্ও লূট্ বিভক্তি হয়।
লিঙ্ও লোট্ বিধি এবং কাহাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ বা
অনুজ্ঞাদিইলে বর্তুমানকালেই ব্যবস্থত হয়। আশীর্ষাদম্বলে
যে লিঙ্ উহ। ভবিষাৎকালেরই বিজ্ঞাপক। ক্রিয়ার অনুস্পত্তি
স্থলে লূঙ্ বিভক্তি হয়। বিধি ও আশীর্ষাদ স্থলে লিঙ্
ব্যবহার হয় বলিয়া উহারা বিধিলিঙ্ও আশীর্লাঙ্ বলিয়াই
থ্যাত। এক্ষণে উহাদের আহুপূর্ব্বিক উদাহরণ দেওয়া
মাইতেছে,—

লট্,—'রামো গছতি' রাম যাইতেছেন। লুঙ্—'রামোহগদ্ধং' মং' রাম [ অহা ] গমন করিয়াছিলেন। লিট্,—'রামোহগদ্ধং' রাম [ গতকল্য ] গমন করিয়াছিলেন। লিট্,—'রামো জগাম' রাম [ বছকাল পূর্বে ] গমন করিয়াছিলেন। লূট্,—"বো ভবিতা" আগামী কল্য হইবে। ল্ট্,—'কল্কী ভবিষ্যাতি' [ বছকাল পরে ] কল্কী অবতার হইবে। লিঙ্,—'যাগং কুর্যাং' যাগ করিবে; এন্থলে বর্ত্তমান সময়েই যাগ করিবার

† বর্ত্তমান দিবলৈ অর্থাৎ প্রাতে কার্য ঘটনা হইলে বৈকালে তাহার প্রয়োগ করিলে (ফলকথা গত দিবদার রাত্রির শেষ ১ প্রহর, বর্ত্তমান দিবদার দিনের ৪ প্রহর ও রাত্রির প্রথম ১ প্রহর এই ছয় প্রহরের মধ্যে ঐরপ ভাবে পরবত্তী কালে প্রয়োগ হইলে) তথার লুঙ্; গতকলা সম্পাদিত কাথ্যের প্রয়োগ অদা করিলে অর্থাৎ প্রেক্তি ছয় প্রহরের উল্লে কোন কার্য ঘটনা হইলে ভথার লঙ্, আর বহুকাল পুর্বের ঘটনা মদ্য ব্ণিত হইলে তথার লিট্ বিভাজি হইবে। উদাহরণ সমূহ মূলে জন্তব্য।

‡ আগামী কলা যে কাষ্য করা হইবে তথায় লুট্ এবং বছদিন পরে যে কার্য্য সংঘটিত হইবে,তথায় লুট বিভক্তি ব্যবহৃত হইবে। ব্যবস্থা দেওয়া হইল। লোট্,— 'শ্রীপতিং সেবতাং ভবান্' আপনি নারায়ণের সেবা করুন্ বা 'দ্বং গচ্ছ' তুমি যাও। আশীর্লিঙ্—'শং তে ভূয়াৎ' তোমার মঙ্গল হউক (হইবে)। লৃঙ্—'ভবান্ চেদগমিষ্যদহমপ্যগমিষ্যম্' আপনি যদি যান, তবে আমিও যাইব; অর্থাৎ আপনার যাওয়া না হইলে আমার যাওয়ার অসন্ভব, এইটীই ক্রিয়ার অনিশ্বতি।

ঐ সকল লট্, লোট্ প্রভৃতি 'ল'কার বা বিভক্তি, কারণাস্তরে রে. যেকালে ব্যবস্থত হইবে তাহা বলা যাইতেছে,—

লট্,— 'শ্ব' এই অব্যয় শব্দের যোগ থাকিলে অতীতকালে। উদাহরণ — 'হস্তি স্ম রাবণং রামঃ' রাম রাবণকে বধ করিয়া-ছিলেন। যাবৎ ও পুরা এই চুই অব্যয় শব্দের যোগে ভবিষাৎ-কালে। উদা°—'বং যাবদুভক্ষয়সি অহং তাবদভক্ষয়িয়ামি' তুমি যথন থাইবে আমি তখন থাইব। কদা ও কহি এই চুই অব্যয়ের যোগে বিকল্পে ভবিষ্যৎকালে। "কদা পশ্যামি গোবিনাং কহিঁ দ্রক্ষ্যামি শঙ্করং" কবে গোবিন্দকে দেখিতে পাইব, কবে বা শিবের দেখা পাইব। যাহা দ্বারা অভীষ্ট পদার্থের লাভ হইতে পারে তাহা দারা যদি সেই পদার্থ পাওয়া যায় তবে সেইরূপ স্থলে বিকল্পে ভবিষাৎকালে। 'যো ভিক্ষাং দলাভি স স্বৰ্গং যাগুভি' যে ভিক্ষা দান করিবে সে স্বর্গে যাইবে। ( এন্থলে ভিক্ষাদানে অভীষ্ট স্বর্গের লাভ হইতেছে। কাহাকে কোন কার্য্যে প্রেরণ নিযুক্ত) বা অনুমতি করা বুঝাইলে ভবিষ্যৎকালে। 'গুরুশেচদা-যাস্ততি অথ স্থং বেদমধীস্থ বয়ং তর্কমধীমহে' যদি গুরু আইদেন তবে তুমি বেদ অধ্যয়ন করেও, আমরা তর্ক অধ্যয়ন করিব। নিন্দা বুঝাইলে জাতু, অপি ও কথং এই তিন অব্যয়ের যোগে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনকালে। 'অপি নিন্দদি শঙ্করং' [ তুমি ] নিশ্চয়ই শঙ্করকে নিন্দা কর। লিপ্সা বুঝাইলে কিম শব্দের যোগে ভবিষ্যৎকালে বিৰুদ্ধে লটু হয়। 'কো ভিক্লাং দদাতি' কে ভিক্ষা দিবে।

উক্ত স্থলসমূহের মধ্যে 'হস্তি' এখানে লিট্ স্থানে লট্
বিভক্তি হইয়াছে অর্থাৎ এখানে কালের ঘটনা জন্মনারে লিট্
বিভক্তি হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু 'ম্ম' এর যোগ থাকায় বিশেষ
স্বেত্র বাধিত হইয়াই লট্ হইয়াছে মাত্র, তবে অর্থ বোধকালে
উহা অতীতেরই অর্থ প্রকাশ করিবে, বর্তমানের অর্থ প্রকাশ
করিবে না। পরবত্তী দৃষ্টান্ত সমূহের সম্বন্ধেও ঐরূপ জানিবে;
অর্থাৎ 'ধাবদ্ ভক্ষয়ি', 'কদা পশ্রামি', 'ভিক্ষাং দদাতি', 'বেদমধীমা', 'তর্কমধীমহে', প্রভৃতি স্থলেও লটের (বর্তমানের) অর্থ
প্রকাশ না করিয়া লৃটের (ভবিয়্যৎকালের) অর্থই প্রকাশ
করিবে। আর 'নিন্দমি' এইস্থলে লট্ বিভক্তি থাকিলেও উহাদ্বারা, নিন্দা করিয়াছ, নিন্দা করিতেছ ও নিন্দা করিবে' এইরূপ

তিন কালের অর্থ ই প্রকাশ পাইবে। লিঙ্ প্রভৃতি স্থলেও এইরপ বুঝিতে হইবে অর্থাৎ ফে যে স্থলে 'ল' কারের এই ব্যতি-ক্রম দ্বারা কালের (ভুতভবিষ্যদাদির) ব্যতিক্রম দেখা যাইবে সেই সেই স্থলেই এইরপ নিয়ম বুঝিতে হইবে।

লিঙ্জ,—'কথং' ও বিভক্তান্তঃ কিম শব্দের যোগে জিকালে 'কথং শস্তুং নিলাঃ' কেন-শস্তুকে নিলা করে। 'কো ঈশবং নিলেৎ' কে ঈশ্বরকে নিন্দা্ত রেল বে স্থলে ক্ষমা ও শ্রন্ধার অভাবংবুঝাইবে তথায়ও ত্রিকালেন, 'ন শ্রুজধে মর্ধয়েইহং গর্হেতাজং করুশ্চাসঃ' সে হারকে নিন্দা করে বলিয়া আমি তাহাকে শ্রন্ধা এবং ক্ষমা ক্রিনান ঐতহইএর অভাবার্থে আতু, যদ্, যদা, যদ্দিপ্রভৃতির এবং নিন্দ্র ও আশ্চর্ষার্থ গ্রামানে যক্ত ও যত্র, এই সকল অব্যয় শক্ষেত্র যোগে সর্ব্যকালে লিঙ্ভ হয়া। 'ন মর্মরে শ্রুদ্ধে নো জাতু निर्कृ कर्नाकृतः यक्र निरक् विकृ गर्छ छिज् अक्षाः न मर्यस्य ।" मुद्धवाभी जनार्षनदक यान दक्ष कर्ताहर निका करतः जारा आमि আশ্রেষ্য অর্থাৎ উপহাসাম্পদাবিবেচনা করি এবং নিন্দাকারকটক ক্ষমা না করিয়া যথোচিত তিরস্কার করি। অতিশ্যার্থক অপি ও উত্ত এই তুই অব্যায়ের যোগে সদাকালে। "শস্তুকত তুঃখং জয়েও" শস্তু তুঃখনাশে অতিশয় যোগ্য। বলপূর্বকে দোষনাশের যোগ্যতার্থে তিনকালেই লিঙ্হয়। "জগরাথো মহাপাতক-পঞ্মপি হিংস্তাৎ? জগনাথ বলপূর্বক পঞ্মহাপাতক নামে সমর্থ। ঐ রূপ দোষনাশের যোগ্যতায় শ্রন্ধার্থের যোগ থাকিলে বিকল্পে হয়, কিন্তু যৎশব্দের প্রয়োগে হয় না । 'প্রদাধেহজং ভজেঃ প্রাণে:" তুমি প্রাণের সহিত কুঞ্চজনা কর বলিয়া তোমাকে যার পর নাই শ্রন্ধাকরি। ক্রিয়াছয়ের কার্য্যকারণভাব লক্ষিত হইলে, উভয়ক্রিয়ায় ভবিষ্যৎকালে। বিকল্পে লিঙ্ হয়। "শং যায়াচেচন্নমেদীশং" যদি ঈশ্বরকে নমস্কার কর তবে নিশ্চয়ই মঙ্গল इहेर्त । এখানে जेबंबरक नमकात, कांत्रक वर मक्त इछत्रा, কার্য্য; ইহাই ক্রিয়াদ্বরের কার্য্যকারণ ভাব।

ইচ্ছার প্রকাশ বুঝাইলে সর্বাকালে লিঙ্হর, কিন্তু কচিচৎ
শব্দের যোগে হয় না। "কামং ভজেৎ ভবান্ ভর্নং" অগপান
ইচ্ছামুসারে মহাদেবকে ভজনা করিবেন। ইচ্ছার্থধাতুর
প্রয়োগেও হয় জানিতে হইবে। "ইচ্ছামি সর্বাং সেবেড়" আমি
ইচ্ছা করি মহাদেবকে ভজনা কর্মন্।

'নিন্দেঃ' 'নিন্দেৎ' গৈহেঁত': 'জয়েৎ'। 'হিংস্থাৎ' 'তজেঃ' 'যায়াৎ' নমেৎ' এই সকল স্থলে লিঙ্ হইয়াছে।

লোট, —ইচ্ছার্থবাতুর প্রয়োগে। 'ইচ্ছাম্ প্রীপতিই ভবান্ সেবতাং যত্নতঃ গুডিঃ' আপনি গুদ্ধশান্ত ইইয়া নারায়ণের সেবা করুন ইহাই আমার ইচ্ছা। সমর্থ এবং আশীর্কাদ বুঝাইলে

তথায় লোট্বিভক্তি হয়। "দিরুমপি শোষয়াণি" আমি সমুজ পর্যান্ত শোষণেক সমর্থ। 'জীবতু ভগান্' আপনি বাঁচিয়া থাকুন। পোন:পুত্ত এবং অতিশ্রার্থ বুঝাইলে সর্ব্বধাতুর উত্তর मर्सकारक मर्स्वश्रुकरम ७ मर्सिविङ्क्ति शास वर्षार शृर्द्धांक ১৮০টী ত্যাদিবিভক্তির স্থানে লোটের 'হি' 'ভ' ( পরিস্কৈপদের मधामशू<sup>०</sup> ५वं ७ वहवं ) ववर 'खें 'धवर' ( जा जारने मधाशू ১व° ७ वहव°) 'এই চারিটা বিভক্তি হইবে। किछ ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে পরবৈশদীবাভুর উত্তর 'হি' 'ত' এবং আত্মনেপদী ধাতুর উত্তর 'স্ব' 'ধ্বং' প্রযুক্ত হইবে। বেমন 'গুছর্ড শং ব। नूनौरि' এইরূপ প্রয়োগ করিলে বুঝিতে হইবে ধে, দে বা তাহারা, তুমি বা তোমরা, আমি বা আমরা, অত্যন্ত ছেন্দ্রন করিয়াছে; করিতেছে ও করিবে; করিয়াছ; করিতেছা ও করিবা; করিয়াছি, করিতেছি ও করিব। "লুনীত, লুনীব"ও লুনীধ্বং" বলিলেও অবিকল ঐ রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । 'লু' ধাতু উভয়পদী বলিয়াই এথানে উহার উত্তর ৪টা প্রত্যয়েরই मछव २२न ।

'সেবতাং' 'শোষয়াণি' 'জীবতু'' 'লুনীহি<sup>†</sup> 'লুনীত' 'লুনীছ' লুনীবং' এই ক্রিয়াপদগুলিতে লোট্ বিভক্তি হইয়াছে।

লুঙ্,— সর্বাংল, 'মান্ম' শব্দের বোণে নিত্য এবং 'মা' বোণে বিকরে। 'মান্ম ভূৎ' শোকঃ' শোক হয় নাই, হবে নাও হইতেছে না। 'মা বিরংসীং স্থাং' স্থার বিরাম হয় নাই, হইবে নাও হইতেছে না। বিকরপকে 'মা বিরমতু' 'মাবিরমতু' 'মাবিরমতু' 'মাবিরমতু'।

'ভূৎ' (প্রকৃতপদ অভূৎ মাস্মধোগে অকারলোপ), 'বিরংসীৎ' এই হুইটিমাত্র লুঙের হল।

লঙ্,—'মোঝ' যোগে সদাকালে। 'মাঝ ভবদ্বু:খং' ছঃখ হয় নাই, হবে না ও হইতেছে না। এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ আকার লোপ হইয়া 'ভবং' এইরূপ লঙ্বিভত্যন্ত পদ বহিয়াছে।

ল্ট্,—আশ্চর্য বুঝাইলে ভিন্ন শব্দের বোগে সকলা কালে । 'অন্তঃ ক্ষণে ক্রমণক ক্রমণক ক্রমণক ক্রমণক ক্রমণক ক্রমণক ক্রমণক কর এবং কিং শব্দের পর'কিল ( কিং কিল ) ও আন্তি, তবজি প্রভৃতি শব্দের বোগে শ্রমণ ও ক্রমার অভাব বুঝাইলে স্ক্রমালে। "অং কিংকিল হ্রমাকেশং নিলিয়াস ন মংগুসে। মহাদেবং চাস্তি নাম শ্রমণে নো ন মর্বরে' তুমি হ্রমীকেশকে নিশ্চন্নই নিলা কর এবং সম্ভবতঃ মহাদেবকে মান না, এজ্যু তোমাকে আমি শ্রমণ ও ক্রমা করি না। স্মরণার্থ ধাতুর প্রয়োলে যদি যংশকের যোগানা থাকে তবে অভীতকালে লুট্ বিভক্তি হয়। কিন্তু বেয়ানে যংশকের যোগ থাকিবে তথায় লুটের অপ্রাতিপাক্ষে লঙ্ই হুইছে

निष्ठे व चुंड रहेरव नो अहे निष्ठमें। "द्वर क्रिकेश प्रतिन धनर नर्किन हें कृषि क्षेत्रहरू प्रतिन उन्हें करिए । प्रतिन प्रति विषय यान वह रख ठारा हरेरन विकास रहेरवे। रामन 'द्वर क्रिकानर वर क्ष्मांक रखीयारक ह छन्द्र प्रतिन क्रिकेश महारमवरिक र्ष रमियाह धर उन्हें क्रिकाह रमें हुई है प्रतिन क्रिकेश ।

'ক্লন্যতি' নিন্দিয়ান' মংগ্ৰহে 'নংগ্ৰদি' 'সোষ্টে' এই এই ক্ষেক্টা লুট্ বিভক্তান্তপদ।

किह् अंग्रां है अने खीनते नाम कियो भने ; धरे ठिडेंह वा ক্রিরাপদসমূহ দানা কারকের নির্ণয় হয়। তিওন্তপদ বা ক্রিয়া = भीवर्थ जर्था । भूनवार्क जिल्हे महिंठ युक्त रहेशी (ये श्रेक्टे जर्थ প্রকাশ করে তাহার নাম ক্রিয়া বা ধাত্র । তিওঁ, ধাতুর সহিত যক্ত হইয়া যেরূপে প্রকৃষ্ট অর্থ প্রকাশ করে তাহা কথিত व्हेरिक्ट , - रामन भेम् थोजू = यो अयो ; मी = मीन करी ; रन = वर्षकता ; इंशापन छेउत यथा करम नुष् नं ए । निर्विच जिन ১মাপুরুষের ১ বচনের প্রত্যর অর্থারে গম-দিপু ( লুঙ্) ; দা-দিপ্ ('লঙ্); এবং হন পল ( লিট্) এইরূপে প্রত্যয় করিলে, ব্যক্তিমে 'অগমং' 'অদদং' ও 'জ্বান' এই তিন্টী পদ হুইবে, তন্মধ্যে অগমং=গমনাশ্র<u>ন্</u>নী একটী লোক অর্থাৎ কোন একটা লোকে গমন করিয়াছিল। অতএব এথানে ধাড়ী দারা গমন ক্রিয়া এবং প্রতায় বা বিভক্তি দারা সংখ্যা ( একবচন ), অতীতকাল ও ক্রিয়াকারীর ( গমনকারীর ) বেধি হইতেছে। 'অদদং' 'জঘান' এবং তথাত ক্রিয়াপদ স্থালিও<sup>®</sup> এই মেল অথের উপলব্ধি করিতে হইবে।

তি এই নেশ অথের ভগণান্ধ কারতে ২২বে।
তারচনামি ৪ ভঙ্গী। ৫ উভয়ের অর্জোদাহরণ।
"ক্রিয়তে চেৎ সামু বিভক্তি চিন্তা'
ব্যক্তি ওদা সা প্রথমাভিবেয়া।"( নৈম্বর্থ এ২৩)

বিভিন্ত ( বি ) বি-ভল-ডূচ্। বিভাগকারী।

"নাজে নাজে বি বিভাগাবিভলা" ( ঋক্ ৭।:৮।২৪)

বিভগ্ন (তি) > বিভিন্ন। ২ খণ্ড খণ্ড হওয়া। বিভঙ্গ (পুই) > বিজান। ২ ভানিয়া বাওয়া। ৩ বিভাগ। ৪ থামা, বাবা। ৫ জভন্মী। ৬ মুখভাব।

বিভঙ্গিন্ ( ত্রি ) তরঙ্গায়িত, ঢেউ থেলান। বিভঙ্গ ( ক্লী ) কালপরিমাণভেদ।

বিভজনীয় (তি) ১ বিভাগা। বিভাগবোগ্য। ২ ভজনাই। বিভজ্য (তি) ১ বিভাগবোগ্য। ২ ভজনাই।

বিভজাবাদিন্ (তি) বৌদদশ্রদায়ভেদ। বিভঞ্জ (তি) ১ ভঙ্গ প্রাণ। ২ ভঞ্গনীল। বিভগুক, ঋষিভেদ। [বিভাগুক দেখা]

विख्य (क्री) > निर्ध्या २ विष्मवक्र विख्या

বিভর্ট, রাজভেদ। (তারনাথ) বিভরত পাঠান্তর। বিভব (পুং) ১ বন। (মন্ত্রতের) ২ মোক্ষ। ৩ ঐশ্বর্য। (ভাগবৃত ৭৮৩৫)

৪ প্রভিবাদি বৃষ্টিদংবং সরাস্তর্গত ৩৬ শ বর্ষ। এই বর্ষে ইভিক্ষ, ক্ষেম, আরোগ্য, সকলে ব্যাধিমুক্ত, মানবর্গণ প্রশাস্তি, বহুদ্ধরা বহুশস্তশালী, এবং সকলে হুষ্ট ও তুই হয়।

"संज्ञिकः (क्रममाद्रागाः मृद्धं वाधिविविक्षिणाः। श्रमाखा मानवाख्वं वहम्या वस्त्रक्षता।

श्रृष्टी जुड़ी जनाः मर्स्स विভदि ह नजानत्न ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বপ্ত ভবিষাপু<sup>\*</sup>)

• জবা, বিষয়। ৬ ওনার্যা। ৭ সংসার হইতে বিমৃক্তি।

৮ সহাদ্রিবর্ণিত বাক্পতিরাজের পুত্র, পরে ইনিও রাজা হন।

विख्वमा ( पूर ) धनमा, धरनत परकात।

विভववर (वि) विश्वयागानी।

বিভস্মন্ ( ত্রি ) ভস্মহীন। "পুরোডাশ বিভস্মন্"।

(কাত্যায়নশ্ৰেণ ভাষ্য)

বিভা ( ত্রি ) ১ কিরণ। ২ প্রকাশক।

"যত্ব উচ্ছঃ প্রথনা বিভানাম্" ( পাক্ ১০।৫৫।৪)

'विভानाः विভानकानाः গ্রহনক্ষ্যাদীনাম্' ( সায়ণ )

(ন্ত্রী) বি-ভা-কিপ্। ৩ আলোক। ৪ প্রকাশ। ৫ শোভা।
"কমলেব মতিম তিরিব কমলা তম্রিব বিভা বিভেব তমুঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৬৭)

বিভীকর (পুং) বি-ভা-ক্র-ট (দিবা বিভা নিশেতি। পা ও্রাই)
১ স্থা। ২ অকর্ক, আকন। ৩ চিত্রকর্ক। ৪ অগ্নি।
েরাজা। (ত্রি) ৬ প্রকাশশীল।

বিভাকর আচায্য, প্রাকৌম্দী নামী জ্যোতিগ্রন্থ রচয়িতা। বিভাকর বর্মাণ, একজন প্রাচীন কবি। বিভাকর শর্মান, একজন প্রাচীন কবি। বিভাগ (পুং) বি-ভজ-বঞ্জ ভাগ, অংশ। ২ দায় বা

বিভাগ (পুং) বি-উজ-বঞ্। ১ ভাগ, অংশ। ২ দায় বা পৈতৃক সম্পত্তির অংশ, বিশেষরূপে ভাগ বা স্বত্ত্তাপনকে বিভাগ বলে।

"একদেশোপাত্তিখন ভূহিরণ্যাদাবংপন্ন স্থান্থ বিনিগ্না-প্রমাণাভাবেন বৈশেষিকবাবহারানহত্রা অব্যবস্থিতভ ওটিকা-পাতাদিনা ব্যঞ্জনং বিভাগঃ। বিশেষেণ ভজনং স্বত্ত্তাপনং বা বিভাগঃ।" (দায়ভাগ)

ভূহিরণ্যাদিতে অর্থাৎ ভূমি ও হিরণ্য (স্থবর্ণ) প্রভৃতি স্থাবরা-স্থাবর সম্পত্তিতে উৎপন্ন স্ববের কোন এক পক্ষের পাওনা বিষয়ে বিনিগমনা প্রমাণীভাবে অর্থাৎ একতরপক্ষপাতি-প্রমাণের অভাবে বৈশেষিক নিয়মে ঐ সম্পত্তি বিভাগের অনুপ্রযুক্ত হওয়ায় এবং এতৎসম্বন্ধে এতদ্যতীত ( বৈশেষিকমত ভিন্ন ) অন্ত কোনরূপ স্থাবস্থাদি না থাকায়, গুটিকাপাতাদি দারা যে ঐ সম্ম নিরূপণ করা হয়, তাহারই নাম বিভাগ। অভিজ্ঞতার সহিত বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক স্বম্থাদির অংশ নিরূপণকে অথবা বাহাতে বিশেষরূপে স্বম্থাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে বিভাগ বলে।

নারদ বলেন,—কোন সম্পত্তি হইতে পূর্ববামীর স্বন্ধ উপরত হইলে অর্থাৎ কাহার ত্যাজ্য সম্পত্তিতে তদীয় অতিদূরবত্তী উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে শাস্ত্র বা প্রমাণান্ত্র্যারে নৈকট্য সম্বন্ধ নির্দেষ অসমর্থ হইলে, দেশপ্রথান্ত্র্যায়ী নির্দেষ গুটিকাপাতাদি দারা বে, ঐ সকল সম্পত্তির স্বন্ধ নির্ণিয় করা হয়, তাহার নাম বিভাগ।

"পূর্বামি বজোপরমে সম্বন্ধাবিশেষাৎ সম্বনিনাং সর্বাধন-প্রস্তৃত্ত স্বত্বত গুটিকাপাতাদিনা প্রাদেশিকস্বত্ব্যবস্থাপনং বিভাগঃ ।" (নারদ্বচন)

ধর্মশান্ত্রনিবন্ধ সমূহে সম্পত্তিবিভাগ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা দেখা যায় —

পিতার নিজ অর্জিত ধনে যথন তাঁহার ইচ্ছা হয়, তথনই বিভাগ চলিতে পারে। কিন্তু পিতামহধনে মাতার রজোনিবৃত্তি হইলে পিতার যথন ইক্ছা হয়, তথনই বিভাগকাল।

মাতাপদে এখানে বিমাতাকেও বুঝাইবে; কেন না বিমাতার গর্ভেও পিতার অন্ত পুত্রজন্মিতে পারে। বস্তুতঃ মাতা ও বিমা-তার রজোনির্ভির পর কিংবা তাঁহাদের রজোনির্ভির পূর্বের পিতার রতিশক্তি নির্ভি হইলে যদি পিতার ইচ্ছা হয়, তবে তদিচ্ছাকালই বিভাগকাল। পিতৃকর্তৃক বিভক্ত ব্যক্তিরা বিভা-বের পর উৎপন্ন ভাতাকে ভাগ দিবে।

পিতার স্বোপার্জিত ধনের বিভাগ তাহার ইছারুসারে হইবে। স্বোপার্জিত ধন পিতা যত ইছা গ্রহণ করিতে পারেন,— আর্দ্ধেক, ছই ভাগ, কিংবা তিন ভাগ, সে সকলই শাস্ত্রসন্মত; কিন্তু পৈতামহ ধনসম্বন্ধে এমত নয়। সোপার্জিত ধন হইতে পিতা কোন পুত্রকে গুণী বলিয়া সন্মানার্থ অথবা অযোগ্য বলিয়া কপাতে কিংবা ভক্ত বলিয়া ভক্তবৎসলতাহেতু অধিক দানেচছু হইয়া ন্যুনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্মসঙ্গত হইবে। কিন্তু ঐরপ ভক্তথাদির কোন কারণ না থাকিলে পিতা স্বোপার্জিত ধনের ন্যুনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্মসঙ্গত হইবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ন্যুনাধিক বিভাগ করিলে তাহা ধর্মসঙ্গত হইবে না। কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে ন্যুনাধিক বিভাগ করি কারণ কার শাস্ত্রসন্মত। অত্যন্ত ব্যাধি ও ক্রোধাদি জন্ত আকুলচিত্ততায় কিংবা কামাদি বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তচিত্তহেতু পিতা যদি এক পুক্রকে অধিক কিংবা অন্ত্রভাগ দ্বেন, অথবা কিছু না দেন, তবে সে বিভাগ সিদ্ধ হয় না।

পিতা যদি পুত্রের ভক্তিহেতু নানাধিক ভাগ দেন, তবে সে বিভাগ ধর্ম্মঙ্গত এবং শাস্ত্রসিন। পিতা যদি রোগাদিতে আকুল-চিত্ত হইয়া নানাধিক বিভাগ করেন অথবা কোন পুত্রকে একেবারেই ভাগ না দেন, তবে সে বিভাগ অসিদ্ধ। কিন্তু যদি ভক্তথাদি কারণ বিনা ও ব্যাধ্যাদিজ্ঞ অন্তিরচিত্ততা বিনা কেবল নিজ ইচ্ছায় নানাধিক বিভাগ দেন, তবে তাহা ধর্ম্মম্মন্ত নয়, কিন্তু সিদ্ধ। যদি পুত্রেরা একসময়ে বিভাগ প্রার্থনা করে, তবে ভক্তথাদি কারণে পিতা অসমান ভাগ করিবেন না।

পুত্র সকলকে সমান অংশ দিলে পুত্রহীনা পদ্মীদিগকেও
সমান ভাগ দিতে হইবে। ভর্তা প্রভৃতি স্ত্রীখন না দিয়া থাকিলে
(স্ত্রীদিগকে) সমান অংশ দেওয়া উচিত। যাহাদিগকে স্ত্রীখন
দেওয়া ইইয়াছে, তাহাদের সমান খন অপুত্রা পদ্মীদিগকে পিতা
দিবেন। তাতৃশ স্ত্রীখন না থাকিলে তাহাদিগকে পুত্রসমভাগ
দেওয়া কর্ত্র্বা। পরস্তু পুত্রদিগকে ন্যুন দিয়া স্বয়ং অধিক
লইলে (পুত্রহীনা) পদ্মীকে নিজ অংশ ইইতে সমভাগ দেওয়া
কর্ত্রবা। যদি স্ত্রীখন দেওয়া হইয়া থাকে, তবে তাহার অর্কেক
দিলেই চলিবে।

ভার্যা মাতার লব্ধ অংশ যদি ভোগদারা ক্ষয় পায়, তবে স্ত্রীপত্যাদি হইতে পুনর্কার জীবিকা পাইতে পারেন, যেহেতু তাঁহারা অবশ্য গোয়।

তবে যদি উহাদিগের ভোগাবশিষ্ট থাকে, পরস্ত পতির ধন ভোগে ক্ষর পার, তবে যেমত পুত্রাদির নিকট হইতে লইতে পারেন, সেইরূপ পতি ভার্যাদির নিকট হইতেও পুন্র্রাহণ করিতে পারেন, যেহেতু উভয়েই এক কারণ বিঅমান।

পত্নী বিভাগপ্রাপ্ত ধন ভাষ্য কারণ বিনা দান বা বিক্রন্ত করিতে অথবা বন্ধক দিতে পারেন না। ঐ ধন যাবজ্ঞীবন ক্ষাপ্তা হইয়া ভোগ করিবেন, তাহার পর পূর্বস্বামীর উত্তরাধি-কারীরা ভোগাবশিপ্ত ধন পাইবে।

যে ধন আদৌ পিতৃকর্তৃক উপার্জ্জিত হয়, তাহাই তাঁহার প্রকৃত যোপার্জ্জিত। পিতামহের যে ধন হত হইলে পর পিতা প্রমাদি করিয়া পুনরুদ্ধার করেন, তাহা তিনি স্বোপার্জ্জিতবং ব্যবহার করিতে পারেন। পূর্বহৃত ভূমি একজন শ্রমে উদ্ধার করিলে, তাহাকে চারি অংশের একাংশ দিয়া অত্যে স্বস্থ ভাগ লইবে। পৈতামহস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে অস্থাবর পৈতামহ ধনে স্বোপার্জ্জিতের স্থায় পিতাই প্রভু, তিনিই ন্যুনাধিক বিভাগ করিতে পারেন।

পিতা নিজ পিতা হইতে সম্বন্ধজন্ত যে ভূমি, নিবন্ধ ও দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তাহা ব্যবহারে পৈতামহ ধন মধ্যে গণা। যেহেতু তাহাতে স্বোপাৰ্জ্জিতের মত পিতার প্রভূত্ব নাই। যে ধন ক্রমাগত পৈতামহ ধনের স্থায় ব্যবহার্য।

মাতামহাদির মরণে যে ধন অর্শে, তাহা স্বোপার্জ্জিতের স্থায় ব্যবহার করা যাইতে পারে।

পিতামহের ধন পিতা বিভাগ করিলে, নিজে হুই অংশ লইয়া পুত্রদিগকে এক এক অংশ দিবেন। ক্রমাগত ধন হুইতে পিতা হুই ভাগ গ্রহণ করিবেন। তদধিক ইচ্ছা করিলেও লইতে পারিবেন না। পুর্কোক্ত গুণবন্ধাদি কারণে ও ভূমিনিবন্ধ বা দিপদ রূপ পৈতাগহ ধনের ন্যুনাধিক বিভাগ দিতে পিতার ক্ষমতা নাই।

পিতা প্রকে বেমন তদ্যোগ্যাংশ দিবেন, তেমনি পিতৃহীন পোত্রকে এবং পিতৃপিতামহহীন প্রপৌত্রকে তত্তৎ পিতৃপিতামহ বোগ্যাংশ দিবেন।

পুত্রার্জিত ধনেও পিতার ছই ভাগ। পিতৃদ্রবের উপঘাতে পুত্রের উপার্জিত ধনে পিতার অর্কেক, তদর্জক পুত্রের ছই অংশ এবং আর আর পুত্রের এক এক অংশ। পিতৃদ্রব্যের উপঘাত বিনা অর্জিত ধনে পিতার ছই অংশ, অর্জকপুত্রেরও তৎসমান, আর আর পুত্রের অংশ নাই। অথবা বিভাদিগুণযুক্ত পিতা অর্ক্কে কইবেন। বিভাবিহীন পিতা কেবল জনকতা হেতুই ছই অংশ পাইবেন।

যদি কোন পুত্র নিজ শ্রমে ল্রাতার ধনের উপঘাতে উপার্জ্জন করে, তবে তাহাতে পিতার হুই অংশ প্রাপ্য, এবং ঐ পুত্রদরের এক এক অংশ। যদি কেহ ল্রাতার ধনে এবং নিজ শ্রমে ও ধনে উপার্জ্জন করে, তবে তদর্জ্জকের হুই অংশ প্রাপ্য, পিতার হুই অংশ এবং ধনদাতার একাংশ। উভয়াবস্থাতেই আর আর ল্রাতার অংশ নাই।

মে পৌত্রের পিতা জীবিত তদর্জ্জিত ধন পিতামহ লইবেন না, কিন্তু পিতাই লইবেন।

পিতামহধনের উপঘাতে অজ্জিত হইলে (উপঘাতিত)
শাস্ত্রাত্মদারে পিতামহ একাংশ লইবেন। মাতামহের ধনোপঘাতে
দৌহিত্র উপার্জন করিলে উপঘাতিত ধনামুসারে মাতামহ অংশ
লইবেন, মাতুলাদি অংশ পাইবেন না। যদি মাতামহ ধনের
উপঘাত বিনা দৌহিত্র উপার্জন করে,তবে মাতামহ তাহার অংশ
পাইবেন না।

মরণপাতিত্ব বা উপরতম্পৃহালার। কিম্বা গৃহস্থাশ্রম ত্যাগে পিতার স্বত্ব ধ্বংস হইলে অথবা স্বত্ব থাকিতেও তাঁহার ইচ্ছা হইলে (পিতৃথন) বিভাগে পুত্রদের অধিকার জন্মে, অতএব তদবধি লাত্বিভাগকাল। তথাপি মাতা বিভ্যমানে বিভাগ ধর্ম্মা নয় অর্থাৎ ধর্মতঃ সিদ্ধ নয়, কিন্তু ব্যবহারে সিদ্ধ।

পিতামাতা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রদের একত্র থাকাই উচিত।
পিতামাতার অবিদ্ধমানে পৃথক্ হইলে ধর্মবৃদ্ধি হয়। (ব্যাস)
পিতামাতার উর্দ্ধ গমন হইলে, পুত্রেরা জুটিয়া পৈতৃক ধন ভাগ
করিয়া লইবে, যেহেতু তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পুত্রেরা প্রভু
নয়।(ময়) তথাপি—মাতার অনুমতিতে বিভাগ করিলে ধর্ম্মা।
ভগিনীদের বিবাহ দেওয়া আবশুক হইবে।

পিতা কর্মাক্ষম হইলে পুত্রেরা বিভাগ করিতে স্বাধীন হয়. কেননা হারীত কহেন—'পিতা জীবিত থাকিতে ধনগ্রহণ ও বায় এবং বন্ধকবিষয়ে পুত্রেরা স্বাধীন নয়, কিন্তু পিতা জরাগ্রস্ত বা প্রবাসম্ভ অথবা পীড়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র বিষয় চিন্তা করিবেন।' শঙ্খলিথিত স্থব্যক্ত রূপে কহিয়াছেন—'পিতা অশক্ত হুইলে জোষ্ঠ (পুত্র) বিষয়কার্য্য নির্বাহ করিবেন, অথবা কার্য্যক্ত অনস্তর ভ্রাতা তদমুমতিতে তৎকার্য্য করিবেন, কিন্তু পিতা বৃদ্ধ, বিপরীতচিত্ত, অথবা দীর্ঘ রোগী হইলেও তাঁহার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হয় না। জ্যেষ্ঠই পিতার স্থায় আর আর ভ্রাতার বিষয় রক্ষা করুন, (কেননা) পরিবারের পালন ধনমূলক, পিতা থাকিতে তাহারা স্বাধীন নয়, মাতা থাকিতেও নয়।' এই বচনে পিতা কর্মাক্ষম অথবা দীর্ঘরোগী হইলেও বিভাগ নিষিদ্ধ। জ্যেষ্ঠ পুত্রই বিষয় দেখিবেন, অথবা তৎকনিষ্ঠ কার্যাজ্ঞ হইলে তিনিই তাহা করিবেন। অতএব পিতার ইচ্ছা না হইলে বিভাগ হইবে না' ইহা কথিত হওয়াতে পিতা কর্মাক্ষম হইলে যে ধন বিভাগ হইবে, ইহা ভ্রান্তিবশতঃ লিখিত হইয়াছে।

সবর্ণ ভ্রাতাদের বিভাগ উদ্ধারপূর্বক বা সমান এই হুই প্রকার কথিত হইয়াছে।

মনুর মতে, "বিংশোদ্ধার এবং দকল দ্রব্যের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠের, তাহার অর্দ্ধেক মধ্যমের, এবং তৃতীয়াংশ অর্থাৎ অশীতি ভাগের এক ভাগ কনিষ্ঠের। জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ যথাকথিতরূপে লইবে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভিন্ন অগর ভাতারা, মধ্যমরূপ উদ্ধার পাইবেন। সকল রূপ ধনের শ্রেষ্ঠ যাহা এবং উৎকৃষ্ট যে সকল দ্রব্য তাহা ও গ্রাদি পশুর দশের মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ তাহা জ্যেষ্ঠ লইবেন। যে ভাতারা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে পারগ তাহাদের মধ্যে দশ বস্ত হইতে শ্রেষ্ঠোদ্ধার নাই, কেবল মানবর্দ্ধনার্থ জ্যেষ্ঠকে কিঞ্চিৎ দিতে হইবে। যদি উদ্ধার উদ্ধৃত না হয়,তবে এইরূপে তাহাদের অংশ কয়না হইবে। জ্যেষ্ঠ পুত্র তৃই ভাগ ও তৎপরজ দেড় ভাগ লইবে, কনিষ্ঠেরা প্রব্যেক এক ভাগ লইবে, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা। জ্যেষ্ঠা-স্ত্রীর গর্ভে কনিষ্ঠ পুত্র জন্মিলে এবং কনিষ্ঠার গর্ভে জ্যেষ্ঠ পুত্র হুইলে দে স্থলে, কি প্রকার বিভাগ হইবে এমত সংশ্র যদি হয়,—ঐ জ্যেষ্ঠ এক বৃষভ উদ্ধার করিয়া লইবে, স্ব স্ব মাতৃক্রমে

তাহা হইতে ন্যুন প্রতিবারা অপর অপ্রেষ্ঠ যে ব্য তাহা লইবে। জ্যেষ্ঠন্ত্রীর গর্ভজ জ্যেষ্ঠপুত্র এক ব্যভ ও পঞ্চদশ গবী লইবে, অনন্তর অবশিষ্ঠ পুত্রেরা স্ব স্ব মাতৃক্রমে লইবে।

মন্থ ও বৃহস্পতি বলেন—দ্বিজাতিদের যে সকল পুত্র সবর্ণার গর্ভজাত তন্মধ্যে আর আর ভাতারা জ্যেষ্ঠকে উদ্ধার দিয়া সমান ভাগ লইবে।

বৃহস্পতির মতে,—'দায়।দদিগের মধ্যে ছই প্রকার বিভাগ কথিত হইয়াছে। এক বয়োজ্যেষ্ঠক্রমে অন্ত সমঅংশ করনা। জন্ম, বিতা ও গুণে যে জ্যেষ্ঠ সে দায়রূপ ধনের ছই অংশ পাইবে। আর আর ব্রাতারা সমান ভাগী। জ্যেষ্ঠ তাহাদের পিতৃতুল্য।'

বশিষ্ঠ বলেন যে, 'ভ্রাতৃগণের মধ্যে দায়ের ছই অংশ এবং গোরু ও অখের দশকের মধ্যে এক জ্যেষ্ঠ লইবেন। ছাগল ভেড়া ও এক গৃহ কনিষ্ঠের এবং রুফলোহ ও গৃহের উপ-করণ বা জ্ব্যাদি মধ্যমের।' বিষ্ণুর মতে,—'স্বর্ণা স্ত্রীর গর্ভজ পুত্রেরা সমান ভাগ লইবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ জ্ব্য উদ্ধার করিয়া দিবে।'

হারীতের মতে, 'গোসমূহ ভাগ করিতে হইলে জোষ্ঠকে এক ব্যভ দিবে, অথবা শ্রেষ্ঠ ধন দিবে এবং তাঁহাকে বিগ্রহ ও পিতৃগৃহ দিয়া অন্ত ভ্রাতারা বাহির হইয়া গৃহনির্মাণ করিবে। এক গৃহ থাকিলে তাহার উত্তমাংশ জোষ্ঠকে দিবে, আর আর ভ্রাতারা পর পর (উত্তম অংশ) লইবে।'

আপস্তম্ব বলিয়াছেন, 'দেশবিশেৰে স্থবৰ্ণ, ক্লফবৰ্ণ গৰু, ও ভূমির ক্লফ শস্ত এবং পিতার পাত্র সকলও জ্যেষ্টের।'

শঋলিথিত মতে, 'জোষ্ঠকে এক ব্যভ, এবং কনিষ্ঠকে পিতার অবস্থান ভিন্ন অভ গৃহ দেওয়া যাইতে পারে।'

গোতম ব্যবস্থা করিয়াছেন যে, '(দায়ের) বিংশতি ভাগ, এক জোড়া (গোরু) উভন্ন চোমালে দন্ত আছে এমত পশুযুক্ত রথ ও গুর্বিণী করিবার নিমিত্ত রুষ জ্যেষ্ঠের; এবং কাণা, বুড়া, শিক্ষভাকা ও বেঁড়িয়া পশু মধ্যমের। যদি এরপ পশু অনেক থাকে, ভেড়ি, ধান্তা, লোহ, গৃহ, গাড়ি, জোঁয়ালি ও প্রত্যেক চতুপদের এক এক কনিষ্ঠের; অবশিষ্ঠ সমস্ত ধন সমভাগ হইবে। (স্বর্ণাকনিষ্ঠা স্ত্রীর গর্ভজ) জ্যেষ্ঠপুত্র একটি বৃষভ অধিক পাইবে, (স্বর্ণা) জ্যেষ্ঠান্ত্রীর গর্ভজ পুত্র এক রুষ ও পঞ্চদশ গ্রী পাইবে এবং কনিষ্ঠার গর্ভজ পুত্র যে উদ্ধার পাইবে জ্যেষ্ঠার গর্ভজ কনিষ্ঠ পুত্রও তাহাই পাইবে। জ্যেষ্ঠ ইচ্ছানুসারে প্রথমে এক দ্রব্য লইবে এবং পশুর মধ্যে দশটি লইবে।'

"সকলকে অবিশেষে সমান ভাগ দত্ত হউক, অথবা জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ দ্রব্য উদ্ধার করিয়া লউক, জ্যেষ্ঠ দশ ভাগের ভাগ উদ্ধার করিয়া লউক, অন্তে সমান ভাগ পাউক" এই শ্রুতি বৌধায়ন বচনে জ্যেষ্ঠকে শ্রেষ্ঠ দ্রব্যও গবাদি এক জাতীয় পশুর মধ্যে দশ দশ হইতে এক দেওয়া কথিত হইয়াছে।

বোধায়ন মতে,—'পিতা অবর্ত্তমানে, চারি বর্ণের ক্রমান্তসারে গো, অখ, ছাগ ও ভেড়া জ্যেষ্ঠাংশ হইবে।'

নারদ বলেন, 'জোর্ছকে অধিক ভাগ দাতব্য, কনিঠের ন্যুনাংশ কথিত হইরাছে। আর আর ব্রাভারা সমাংশভাগী, অবিবাহিতা ভগিনীও ঐরপ।'

দেবল বলেন, 'সমান গুণযুক্ত ভ্রাতাদের মধ্যম ভাগ প্রাপ্য আদিষ্ট হইরাছে, এবং জ্যেষ্ঠ স্থায়কারী হইলে তাহাকে দশম ভাগ দেওয়াইবেন।'

এরপ ্রশ্মশাস্ত্র কর্তারা যে বিভিন্নরপ উদ্ধার বিধান করিয়াছেন, তৎসমন্বয় হন্ধর। ধাহা হউক অবস্থাবিশেষে ঐ সকলের একরূপ উদ্ধার দানই তাৎপর্য্য বোধ হইতেছে। প্রস্ত ইহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে বে ভ্রাতারা গুণাবিত তাহারাই উদ্ধারাই। বুহস্পতি তাহা স্থব্যক্তরূপে কহিয়াছেন যথা—"ক্থিত বিধানমতে সকল পুত্র পিতৃধনহারী। পরস্ক তাহাদের মধ্যে যে বিভাবান ও ধর্মকর্মশালী সে অধিক পাইতে অধিকারী। বিহ্যা, বিজ্ঞান, শৌর্যা, জ্ঞান, দান, ও সৎক্রিয়া এই সকল বিষয়ে যাহার কীর্ত্তি ইহলেকে প্রতিষ্ঠিত, সেই পুত্রেতেই পিতৃলোক পুত্রবন্ত হয়েন।" এবং নিও প তৃষ্কর্মশালী ভাতারা কেবল বিংশোদ্ধার পাইতে অযোগ্য এমত নহে, কিন্তু দায়াধিকারীও নয়, মথা নিম্নলিথিত বিবাদভঙ্গার্ণবের পংক্তি কতিপয়ে প্রকাশ 'যে জাষ্ঠ জোষ্ঠের আচরণ করেন, পিতাও তিনি মাতাও তিনি। জোষ্টের আচরণ করেন না যে জ্যেষ্ঠ, তিনি বন্ধর স্থায় মান্ত 🖡 আবার নির্গুণ জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠ্য নিবন্ধন বিংশোদ্ধারাদিরূপ অধিক ভাগপ্রাপ্তি নিধিন্ন উক্ত হইয়াছে, তদনন্তর কুকর্ম্মকারী ভাতামাত্রেই বিষয় পাইতে যোগ্য নয়—এই বচনে গঠিত কর্ম-কারী জ্যেষ্ঠাদি সকল ভাতাই বিষয়ে অন্ধিকারী এবং উদ্ধার-প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্যেষ্ঠত্ব ও গুণবন্ধ হই আবশ্রক উক্ত হইয়াছে।

অধুনা প্রকৃত প্রতাবে উদ্ধার দান রহিতই হইরাছে। পরস্ক উদ্ধারার্হ ল্রাতা থাকিলেও ল্রাতারা উদ্ধার না দিলে তিনি অভি-যোগাদিঘারা তাহা লইতে পারেন না।

বিবাদভঙ্গাণ্যকভা বলিয়াছেন — ইদানীং অস্মদেশে বিংশোদারাদি ব্যবহার প্রায় নাই, কেবল কিঞ্চিৎ দ্রুর জ্যেষ্ঠের
মান রক্ষার্থ দেওয়া যায়।' যগুপি জ্যেষ্ঠ পুরুরকনিস্তারাদি
পিতার মহোপকার করণহেতু আর আর প্রাতা হইতে কিছু
অধিক পাইতে অধিকারী, তথাপি তলান কনিষ্ঠের ইচ্ছার উপর
নির্ভর করে, কেননা কোন ঋষি এমত কহেন নাই যে কনিষ্ঠের।
তাহা না দিলে জ্যেষ্ঠ অভিযোগাদিছারা তাহা লইতে পারিবেন।

বিহির্কার্থের চরিত্রামুদারে এবং যমকের অগ্রজন্মান্থনারে জ্যেষ্ঠতা নিশ্চয় নহে।'—গৌতম। বহির্কারে অর্থাৎ শুদ্রের। বহুবচন হেতু শুদ্রধর্মগ্রাহি সঙ্করেরও সচ্চরিত্রে অর্থাৎ স্থশীলতায় জ্যেষ্ঠতা হয়। অতএব তাহারা জন্মদারা জ্যেষ্ঠ বলিয়া উদ্ধারহি হয় না। তথাপি বাচম্পতি কহিয়াছেন—'শুদ্রেরা জন্ম জন্ম জন্ম জন্ম লালী হয় না।' মন্থ কহেন, 'শুদ্রের সজাতীয়া ভার্য্যাই বৈধ, তাহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মিলেও তাহারা সমান ভাগ পাইবে।' এহলে সমান অংশ বলাতে জ্যেষ্ঠত্ব প্রযুক্ত উদ্ধার প্রাপ্য নয় ইহা দেখান হইয়াছে। যদি বলা যায়, তাহাদের মধ্যে বিদ্বান্ ও কর্ম্মশালী যে সে অধিক পাইতে পারে, এই বৃহম্পত্যক্ত উদ্ধার সাবারণ বিষয়ক হওয়াতে শুদ্রও গুণশালী হইলে কেন উদ্ধারাই হয়, তেমন গুণ শুদ্রের হওয়া সন্তব নয়। অতএব—শুদ্রের কথনই উদ্ধার প্রাপ্য নয়।"

কলি ভিন্ন অন্ত যুগে মাতৃগত বর্ণজ্যেষ্ঠান্মনারে ( বিভিন্ন বর্ণ মাতৃজ্ঞ ) ভ্রাতাদের মধ্যে অসমান বিভাগ হইত। কিন্তু কলিতে অসবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ নিষেধে তৎপ্রস্থতের দায়াধিকার লোপ ইওয়াতে অধুনা সে বিষম বিভাগ হল না।

"যদি এক ব্যক্তির সজাতীয় (প্রত্যেক পত্নীর গর্ভে) সমান সংখ্যক বহু পুত্র হয়, তবে ঐ বৈমাত্র ভাতাদের বিভাগ ধর্মতঃ মাতৃসংখ্যাত্মসারে কর্ত্তব্য"ইহাই বৃহস্পতির মত। এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর গর্ভে জাতি ও সংখ্যায় সমান যে সকল তনয় জন্ম তাহাদের মাতৃসংখ্যাত্মসারেই ভাগ করা প্রশস্ত" এইরূপে ব্যাসের অভিপ্রায়। এই বচনদ্বয়াত্মসারে বিভাগ করিলেও বিষম বিভাগ ঘটে না, যেহেতু প্রত্যেক স্বর্ণা মাতার গর্ভজ পুত্রের সংখ্যা সমান হইলে তবে তদ্বিভাগ কর্ত্তব্য উক্ত হইয়াছে, পরে এক মাতৃজ পুত্রেরা পরস্পার বিভাগ করিলে চরমে সমবিভাগই হয়। পুত্রদের বিষম বিভাগের আশস্কা ছিল বটে, কিন্তু সে আশক্ষা স্বয়ং বৃহস্পতিই দূর করিয়াছেন, যথা—"সবর্ণাত্রীগণের গর্ভজ পুত্রেরা (পরস্পার ) অসমান সংখ্যক থাকিলে পুরুষগত অর্থাৎ পুত্র সংখ্যাত্মসারে ভাগ হইবে।"

"মাতাদিগের সমসংখ্যক পুত্র থাকান্থলে বছতর তাগকরণে প্রমাস বাছল্য হয়, অত এব প্রমাস লাঘব নিমিত্ত মাতৃদ্বারা পুত্রদের ভাগ করণোপদেশ আছে। এরপস্থলে পুনর্বিভাগ
করণে সকলেরই সমান অংশ হয়। বিভাগ করণ প্রমাস লাঘব
নিমিত্তই বৃহস্পতি এইরূপ কহিয়াছেন, ফলতঃ বিশেষ নাই।"
বিবাদভঙ্গাণিবকর্তার এই উল্লি বৃল্কিযুক্ত বোধ ইইতেছে।
অত এব অধুনা ভ্রাতাদের ভাগ সমান।

পিতার উল্লেকপূর্ব্বক হারীত কহিতেছেন,—"(পিতার) মরণে

ঋক্থ বিভাগ সমানরূপে হইবে।" উশনা কহেন — "সবর্গা-স্ত্রীদের পুত্রগণের মধ্যে সমান বিভাগ হয়।"

উরস ও দত্তক পুত্রদের মধ্যে বিভাগস্থলে উরসের ছই আংশ (সবর্ণ) দত্তকদের একাংশ। পিতৃহীন পোত্র ও পিতৃপিতামহ-হীন প্রপোত্র ক্রমে স্ব স্থা পিতার ও পিতামহের যোগ্য আংশ-ভাগী। স্ব স্ব সংখ্যামুসারে নয়।

বিভাগের পূর্বে পুত্র মরিলে তাহার পুত্র যদি পিতামহ হইতে জীবনোপযুক্ত বিষয় না পাইয়া থাকে, তবে সে ধনভাগী হইবে। পিতৃব্য অথবা তৎপুত্র হইতে নিজ পিতার অংশ লইবে। ঐ পেরিমিত ) অংশ স্থায়তঃ সকল ভ্রাতারই হইবে। তাহার পুত্রও অংশ পাইবে। তৎপরে (অর্থাৎ ধনির প্রপৌত্রের পরে অধিকার নির্ত্তি হইবে। কোভ্যায়ন ) যদি মৃতব্যক্তির অনেক পুত্র থাকে, তবে এক পিতৃযোগ্যাংশ তাহাদিগকে বিভাগ করিয়া দিতে হইবে। এইরূপ ধনির পৌত্রের স্বত্ব ধ্বংস হইলে তদংশমাত্রে প্রপৌত্রের অধিকার। তথাচ — যদি পিতামহ হইতে প্রাপ্ত বিভাগ পৌত্রের থাকে, ও তৎপিতৃব্যেরা পিতার সহিত সংস্কৃত্ত থাকে, তবে ইহারা পুনর্বিভাগ করিলে পৌত্রেরা অংশ পাইবে না। পরস্ত পিতামহসম্পর্কীয় যে ধন তাহার বিভাগ পৌত্রেরা পাইতে পারে। তির ভিন্ন পুত্রের পুত্রদের ভাগকলনা পিত্রাক্রসারে হইবে। (যাজ্ঞবক্র)

যে ব্যক্তি নিজ যোগ্যতার ভরদায় পিতৃপিতামহাদিধনের অংশে স্পৃহা রাখে না, তাহাকে কিঞ্ছিং তণুল মুষ্টিও দিয়া পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে।

অধিকারী ভ্রাতাদের মধ্যে কেই প্রপৌত্র পর্য্যন্ত না রাখিয়া মরিলে তাহার অন্ত যে কেই উত্তরাধিকারী থাকে, সেও বিভাগে তদ্যোগ্যাংশভাগী।

সাধারণের উপঘাতে অর্জিত ধনে অর্জকের হুই ভাগ, অন্তের একভাগ।

সাধারণ ধনের উপঘাত হইলে যাহার যদংশ বা যৎপরিমিত ধনের ( তাহা অল বা অধিক হউক ) উপঘাত হয়, তদনুসারে তাহার ভাগকলনা কর্ত্তিয়।

অবিভক্ত দায়াদগণের মধ্যে কাহারো শ্রমে সাধারণ ধন বৃদ্ধি হইলে, তাহাতে তাহার হই অংশ প্রাণ্য নয়। দায়াদগণের মিশ্রিত ধনে ও শ্রমে কোন বিষয় উপাৰ্জিত হইলে, যদি তত্তকত ধনের ও শ্রমের পরিমাণ জানা যায় তবে তাহারা তদমুসারে ভাগ পাইবে, নতুবা সমভাগী হইবে।

এক ভ্রাতার ধনোপথাতে অন্ত ভ্রাতার পরিশ্রমে ধন উপা-জিত হইলে তহভূরে সমভাগী হয়; কিন্ত একের ধনে অপরের ধনে ও শ্রমে উপাজিত হইলে ধনমাত্র দীতার এক অংশ, অপরের ছই অংশ—উভর **অ**বস্থাতেই অন্ত ভ্রাতাদের অংশ নাই।

সমুদয় দায়াদের ইচ্ছা হইলেই যে বিভাগ হইবে এমত নহে, কিন্তু একজনের ইচ্ছাতেও বিভাগ হইতে পারে। কিন্তু জননী কি পিতামহীর ইচ্ছাতে বিভাগ হইবে না।

যদি মাতা বিভ্যমানে পুত্রেরা বিভাগ করে, তবে মাতা স্ব-পুত্রের তুল্যাংশ লইবেন। এই সমাংশ স্বামী প্রভৃতির স্ত্রীধন না দিলে পাইতে পারে, দিলে কিন্তু অর্দ্ধেক ব্যতীত পাইবে না।

বদি পুত্রেরা জননীর অংশ দিতে ইচ্ছা না করে, তবে জননী বলেও লইতে পারেন। ষেস্থলে একপুত্রক ব্যক্তির ভার্য্যা থাকে সেশ্বলে মাতা অংশ ভাগী নয়, গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র পাইতে পারেন।

সহোদর ও বৈমাত্রের প্রাতাদের মধ্যে বিভাগ হইলে মাতারা অংশভাগিনী নর। কিন্তু তথন বা তদনন্তর যদি সহোদর প্রাতারা পরস্পরে বিভাগ করে, তবে তজ্জননীও অংশহারিণী, নতুবা গ্রাসাচ্ছাদনমাত্র পাইতে অধিকারিণী।

বৈমাত্রের ভ্রাতাদের সহিত বিভাগকালে যদি সহোদরের। অথবা তাহাদের মধ্যে একজনও যদি আপন অংশ পৃথক্ করিয়া লয়, তবে তজ্জননীও অংশাধিকারিণী।

যদি পুত্রদের মধ্যে একজন অথবা কোন (মৃত) পুত্রের উত্তরাধিকারী আর আর সকল হইতে পৃথক্ হয়, তথনও মাতা পুত্রের তুল্যাংশ পাইতে অধিকারিণী।

পৈতৃক ধনের উপঘাতে অর্জিত বিষয়ের অংশ পাইতে ষেমত ভ্রাতা অধিকারী মাতাও সেইরূপ অধিকারিণী। মাতা যদি কোন মৃত পুত্রের উত্তরাধিকারিণী হয়েন, তবে তদ্যোগ্যাংশাধি-কারিণী হইবেন, অথচ বিভাগকালে মাতা বলিয়া ( এক পুত্রের অংশ পরিমিত ) অপরাংশ পাইবেন।

জননী যে এক পুত্রের অংশ পরিমিত অংশভাগিনী সে কেবল স্বয়ং পুত্রগণের মধ্যে বিভাগেই নয়, কিন্তু পুত্রের ও পুত্রের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিভাগেও বটে।

ষদি এক ভ্রাতা কিম্বা কোন ভ্রাতার উত্তরাধিকারী স্থাবর বা অস্থাবর বিষয়ের নিজ অংশ লয়, তবে তাহাতে মাতাও ঐক্লপ ধনে সংশ পাইতে অধিকারিণী।

বিভাগে মাতা যে অংশ প্রাপ্ত হয়েন, তাহা যাবজ্জীবন উপ-ভোগের নিমিত্ত মাত্র—ঐ ধনের উপর মাতার যে ক্ষমতা সে পতিসংক্রাপ্ত ধনাধিকারিণী পত্নীর স্থায়।

পিতামহের ধন পৌত্রেরা বিভাগ করিলে পিতামহী ওপৌত্র-তুল্যাংশভাগিনী। পিতামহী যদি কোন মৃত পৌত্রের উত্তরাধি-কারিণী হয়েন তবে তৎসরূপে তদ্যোগ্যাংশ পাইবেন অথচ বিভাগে পিতামহী বলিয়া নিজ যোগ্যাংশ পাইবেন। পৌত্রদের স্বয়ং বিভাগেই যে পিতামহী ভাগহারিণী এমত নহে; কিন্তু পৌত্র ও মৃত পৌত্রের উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিভাগেও তিনি পৌত্র তুল্যাংশে অধিকারিণী।

যদি পৌত্রদের মধ্যে কেহ অথবা কোন মৃত পৌত্রের দায়াদ (নিজ) অংশ লয়, তবে তথন পিতামহীও অংশের অধিকারিণী।

স্থাবর ও অস্থাবর মধ্যে একরূপ ধন বিভক্ত হইলেও পিতা-মহা তাদৃশ ধনে নিজ অংশ পাইবেন। মাতার ন্যায় পিতামহীও শাস্ত্রীয় কারণ বিনা বিভাগে প্রাপ্ত ধনদানাদি করিতে পারেন না। পিতামহের অর্জিত ধন বিভাগে পিতামহীকে তথা পিতার অর্জিত ধন বিভাগে জননীকে অংশ দিতে হয়।

যদি কোন ভ্রাতা অপর ভ্রাতার উপর পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া জ্ঞানোপার্জন করিতে যায়, তাহা হইলে রক্ষকস্বরূপ অপর ভ্রাতাও উপার্জ্জনের অংশ পাইতে পারে। যেন্থলে ভাগের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ঠ হয় নাই, সেন্থলে সমান ভাগই কর্ত্তব্য।

পৈতামহ ও পিতার জর্জিত ও সাধারণ ধনের উপঘাতে জর্জিত এই প্রকার ধন সকল দায়াদের বিভাল্য।

অন্ত ব্যাপারে অর্জিত ধন ঐ ব্যাপারকারীর সহিতই কেবল বিভাজ্য। পূর্বাহৃত ভূমি একজনের শ্রমে উদ্ধার করিলে তাহাকে চারিভাগের এক ভাগ দিয়া অন্ত দায়াদেরা যোগ্যাংশ লইবে।

৩ খণ্ড। ৪ অঙ্কশাস্ত্রে ভগাংশের ভাজ্য। ৫ যাগ।

"যো ভূমিষ্ঠং নাসত্যাভ্যাং বিবেষ চ নিষ্ঠং পিত্তররতে বিভাগে।"

( ঋক ৫।৭৭.৪ )

'বিভাগে হবিবিভাগবতি যাগে' ( সায়ণ )

৬ স্থায়মতে চতুর্বিংশতি গুণান্তর্গত গুণবিশেষ, ইহা এককর্ম্মজ, ধয়কর্ম্মজ ও বিভাগজভেদে তিন প্রকার। বিভাগজ বিভাগ আবার হেতুমাত্র বিভাগ ও হেজহেতু বিভাগভেদে হুই প্রকার \*। ক্রমশঃ লক্ষণ ও উদাহরণ,—

'বিভক্ত প্রত্যয়করণং বিভাগং নিরূপয়তি বিভাগ ইতি। এককর্শ্বেতি। উদাহরণস্ত প্রেনিবালবিভাগাদিকং পূর্ববেষোধাং। তৃতীয়ো বিভাগজঃ কারণ-মাত্রবিভাগজয়্য কারণাকারণবিভাগজয়্যশেচতি। আদ্যন্তাবং, বত্র কপালে কর্ম, ততঃ কপালয়য়বিভাগঃ ততো ঘটারস্ককসংযোগনাশঃ ততো ঘটনাশঃ। যতে চহতক্রেয়া হত্ততক্রবিভাগঃ ততঃ শরীয়েহপি বিভক্তপ্রতায়ো ভবতি। তত্র চশরীয়তক্রবিভাগে হস্তক্রিয়া ন কারণং ব্যধিকরণমাচ্ছরীয়ে তৃ ক্রিয়া নাতি। অবয়বিকর্মণো যাবদবয়বকর্মনিয়তমাৎ অতত্ত্ব কারণাকারণবিভাগেন কার্যান্কার্যবিভাগো জম্মত ইতি। অতএব বিভাগোগুণাস্তরং, অম্মুখা শরীয়ে বিভক্তপ্রতায়োন স্থাব। অতঃ সংযোগনাশেন বিভাগো নাম্মুখাসিম্বো তবিত।'

( यूङावनी )

এককর্ম্মজ,—মাত্র একটী পদার্থের ক্রিয়াজন্ত যে বিভাগ বা সংযোগচ্যুতি হয়, তাহাকে এককর্ম্মজ বিভাগ বলে। যেমন, শ্রেনশৈলসংযোগের বিভাগ, এই বিভাগে পর্বতের কোন ক্রিয়া দেখা যায় না, কেবলমাত্র শ্রেনপক্ষীর ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হয়। অতএব ইহা এককর্ম্মজ বিভাগ।

ছয়কর্ম্মজ,— ছইটী পদার্থের ক্রিয়াদারা উৎপন্ন বিভাগের নাম

ছয়কর্মজ বিভাগ। যেমন, মেষদ্বের যুদ্ধ :( অর্থাৎ টু লাগিবার) কালে তাহাদের উভয়ের ক্রিয়াদারা পরস্পরের শৃঙ্গের

সংযোগ হয়, তক্রপ য়ুদ্ধ ( টু লাগা ) শেষ হইলে আবার উভয়ের

ক্রিয়াদারাই সেই সংযোগের বিয়োগ অর্থাৎ বিভাগ হয়। †

স্পতরাং এই বিভাগ দয়কর্মজ।

হেতুমাত্রবিভাগজ,—হেতু = কারণ, ইহা তিন প্রকার,—
সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত। ঘটের কপাল ও কপালিকা
অর্থাৎ তলা ও গলা সমবায়ী কারণের, আর উহাদিগের (ঐ
তলা ও গলার) পরস্পার সংযোগ অসমবায়ী কারণের এবং
মৃত্তিকা, সলিল, স্ত্র, দণ্ড, চক্র ও কুলাল (কুন্তকার) প্রভৃতি
নিমিত্ত কারণের উদাহরণ। এই কারণত্রয়ের বিয়োগ বা
বিভাগই হেতুমাত্রবিভাগজ বিভাগ।

হেন্তহেতুবিভাগজ,—হেতু = কারণ = কোন কার্য্যের প্রতি যে বস্তু অব্যবহিত-নিম্নত পূর্ববর্তী অর্থাৎ কোন কার্য্যারস্তের প্রাক্ষালে সেই কার্য্যের প্রতি যে বস্তু নিতাস্ত প্রয়োজনীয় বা যাহা না হইলে সেই কার্য্য কিছুতেই হইতে পারে না, তাহার নাম কারণ। যেমন ঘটকার্য্য আরস্তের প্রাক্ষালে মৃত্তিকা, সলিল, স্ত্রে, দণ্ড, চক্রে, কুলাল এবং কপাল, কপালিকা ও তাহাদের কেপাল ও কপালিকার ) সংযোগ, এই কয়েকটীর কোন একটী না হইলে ঘট হইতে পারে না, অত এব ঘটকার্য্যের প্রতি সামান্তাকারে উহারা সকলেই হেতু বা কারণ, তবে উহাদের মধ্যে তিন প্রকারের মধ্যে কপাল ও কপালিকাকে যে সমবায়ী কারণ বলা হইয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ, দ্রব্যের অবয়ব-গুলিকেই অবয়বীর কারণ বলা হইল ব্রিতে হইবে। এক্ষণে

† মেষমুদ্ধের প্রক্রম এই যে, ২০ কিখা ৩০ হাত বাবধানে অবস্থিত হুইটী মেষ দুঁদেওয়ার অভিপ্রায়ে পরপারকে পরপার অত্যন্ত বেগে আক্রমণ করে, কিন্ত কার্যাকালে উভয়ের শৃঙ্ধ এত সম্বাবলে প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদের শৃঙ্ধে স্বাবনার সংযোগ হইতে না হইতেই তাহারা আবার পশ্চাংপন হইয়া যে যাহার যথাস্থানে গমন করিয়া পুনরায় ঐরপ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই জস্তুই প্রেমিন্ধি আছে যে, "অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাক্ষে প্রভাতে মেঘড়স্বরে। দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহবারস্তে লঘুক্রিয়া॥" ছাগাদির যুদ্ধে ঋষিগণের শ্রাদ্ধে, প্রভাত সময়ের মেষ এবং স্ত্রীপুর্বষের কলহ এই কয়েকটা বিষয়ের উদ্যুম সময়ে বেরপ জ্যাড়ম্বর দেখা যায়, কার্যে তাহা পরিগত হয় না।

বেস্থলে ঐ হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিয়োগ বা বিভাগ দৃষ্টি হইবে, তথায় হৈজহেতুবিভাগজ বিভাগ বলিয়া নির্দেশ করিতে হইবে। যেমন দেহের (অবয়বীর) কারণ হস্ত (অবয়ব); ঐ হন্তের সহিত পূর্বারুত সংযোজিত তরুর বিয়োগ বা বিভাগ কালে তরু হইতে হস্তের সঙ্গে সঙ্গে অবশু দেহেরও বিভাগ হয়। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তরু হইতে যে দেহের বিভাগ কয়না করা হইল, তাহা দেহের কারণ (হস্ত) ও অকারণ (তরু) এই উভয়ের বিয়োগবারাই সম্পন্ন হইতেছে; অতএব এখানে হেতু ও অহেতু এই উভয়ের বিভাগজন্য বিভাগ কয়না করায় হেত্বহেতুবিভাগজ বিভাগ বলা যায়।

"দ্রব্যাণি নব" ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এই নয় প্রকার দ্রব্য; এই সকলে যে দ্রব্যত্বরূপ ধর্ম্ম আছে, তাহা সামান্ত বা ব্যাপক ধর্ম্ম,আর উহাদের প্রত্যেকে যে ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ধর্ম্ম আছে, তাহা বিশেষ বা ব্যাপ্য ধর্ম্ম। ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, কেন না ক্ষিতিত্ব জলে নাই, জলত্ব ক্ষিতি বা তেজাদিতে নাই। কিন্তু সামান্ত ধর্ম্ম (দ্রবহু) এ নয়টাতেই আছে। পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাপ্যধর্ম্ম প্রকারেই দ্রব্যকে নয় ভাগে বিভাগ করা হইতেছে। ইহা দ্বারা এখানে ফলতঃ এই উপলব্ধি হইবে যে, দ্রব্যত্ব বা সামান্ত ধর্ম্মাবচ্ছির ক্ষিত্যাদির পরস্পর বিরুদ্ধ ক্ষিতিত্ব জলত্বাদি ব্যাপ্য ধর্ম্মাবচ্ছির ক্ষিত্যাদির করা হইতেছে যে, দ্রব্যের বিভাগ নয় প্রকার। অতএব সামান্ত ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুসমূহের পরস্পরবিরুদ্ধ তত্তদ্ব্যাপ্যধর্ম্মদ্বারা তাহাদের (উক্ত বস্তুসমূহের ) যে প্রতিপাদন তাহারই নাম বিভাগ।

"সামান্তধর্মাবচ্ছিন্ননামেব বস্তুনাং পরস্পারবিরুদ্ধতদ্যাপ্য-ধর্মপ্রকারেণ প্রতিপাদনম্ বিভাগঃ।"

্ষথা দ্রব্যথধর্মাবচ্ছিল্লানাং ক্ষিত্যাদীনাং পরস্পরবিক্ষেন ক্ষিতিম্বল্লাদিনা অথ দ্রব্যথবাপ্যেন বিশেষেণ তথা প্রতিপাদনং নবধা দ্রব্যবিভাগঃ।

বিভাগক ( ত্রি ) বিভাগকারী।

বিভাগভিন্ন (ক্লী) তক্ৰ, ঘোল।

বিভাগবৎ (ত্রি) > ভাগবিশিষ্ট। ২ বিভাগের স্থায়, বিভাগতুলা।
"শন্ধাঃ প্রকৃতিপ্রতায়বিভাগবত্তয়া বোধ্যন্তে" ( সর্বনর্শনদ° )

বিভাগশস্ (অব্য ) ভাগে ভাগে, অংশে অংশে।

"হয়স্থ তস্থ চাঙ্গানি কল্পিতানি বিভাগশঃ।" (রামা° ১।১৩.৩৭)

বিভাগিক ( ত্রি ) আংশিক।

বিভাগিন ( ত্রি ) বিভাগকারী, অংশী।

বিভাগ্য ( ত্রি ) বিভাগ্য, বিভাগযোগ্য।

বিভাজ ( তি ) । বিভক্ত। ২ পাত্র।

বিভাজক ( ত্রি ) বিভাগকর্তা।

বিভাজন (ক্লী) > বিভাগকরণ। ২ পাত্র।

বিভাজ্য ( ত্রি ) ২ বিভঙ্গনীয়। ২ বিভাগার্হ। বে ধন পুত্র-গণের মধ্যে ভাগ হইতে পারে।

বিভাগু (প্রং) ঋষিভেদ। (মহাভারত) [বিভাগুক দেখ] বিভাগুক (পুং) কাশুপের অপত্য মুনিভেদ। ঋষ্যশৃঙ্গের পিতা। [ঋষ্যশৃঙ্গ দেখ।]

২ স্থাদিবর্ণিত রাজভেদ। ইনি ভরদান্ত কুলোভূত ও ললিতার ভক্ত। (স্থা<sup>°</sup> ৩৩। ০)

ত সহাদ্রি বর্ণিত কুলপ্রবর্ত্তক ঋবিভেদ। ( সহা° ৩৪।২৭ ) ইনি ও ঋযাশৃঙ্গের পিতা এক কি ?

বিভাণ্ডিকা (স্ত্ৰী) আহল্যকুপ, অন্ধাহলীগাছ।

বিভাগু (স্ত্রী) > আবর্ত্তকীলতা। ২ নীলাপরাজিতা।

বিভাৎ ( ত্রি ) ১ প্রভাময়। ( পুং ) ২ প্রজাপতিভেদ।

বিভাত (क्री) বি-ভা-জ। প্রত্যুষ।

বিভান্ম ( অ ) বিকাদক, প্রকাশক। ( ঋক্ ৮।৯১।২ )

বিভাব ( ত্রি ) বি-ভাবি-অচ্। > বিবিধ প্রকারে প্রকাশবান্।

**"স্বর্ণ চিত্রং বপুষে বিভাবম্" ( ঋক্ ১**।১৪৮।১)

'বিভাবং বিবিধপ্রকাশবস্তম্' ( সায়ণ )

( श्रः ) २ शतिष्ठ । । । अत्राप्तत उन्नीशनानि ।

সাহিত্যদৰ্পণে লিখিত আছে —

"রত্যাত্মদোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ। আলম্বনোন্দীগনাথ্যো তম্ম ভেদাবুভৌ স্মৃতৌ।"

( সাহিত্যদ° এ৬১-৬২ )

'বিভাব্যন্তে আস্বাদাস্ক্রপ্রাহর্ভাবযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিক-রত্যাদিভাবা এভিঃ ইতি বিভাবাঃ'

কাব্য নাটকাদিতে যাহারা সামাজিক রত্যাদি ভাবের উদ্বোধকরূপে সনিবেশিত হয়, তাহাদিগকে বিভাব বলে। যেমন রামাদিগত রতিহাসাদির উদ্বোধক সীতাদি। এই বিভাব আলম্বনও উদ্দীপন ভেদে হুই প্রকার।

আলম্বন,—নায়ক, নায়িকা, প্রতিনায়ক, প্রতিনায়িকা প্রভৃতিকেই আলম্বন বিভাব বলা যায়, কেন না উহাদিগকে অবলম্বন করিয়াই শৃঙ্গার, বীর, করণাদি রসের উদ্গাম হয়। যেমন বর্ণনায় ভীম কংসাদিকে সাক্ষাৎ বীররসের আশ্রয় বলিয়া উদ্বোধ হয়।

"আলম্বনং নায়কাদিন্তমালম্ব্য রসোদামাৎ।" (সাহিত্যদ° ৩)৬২)
উদ্দীপনবিভাব,—নায়কনায়িকাদিগের চেষ্টা অর্থাৎ হাব
ভাব এবং রূপ ভূষণাদি ছারা অথবা দেশ, কাল, স্রুক্, চন্দ্রন,
চন্দ্র, কোকিলালাপ, ভ্রমর ঝন্ধার প্রভৃতি ইতে যে শৃঙ্গারাদি
রদের উদ্দীপন হয়, তাহার নাম উদ্দীপন বিভাব।

"উদ্দীপনবিভাবান্তে রসমৃদ্দীপয়ন্তি যে।
আবলম্বনন্ত চেষ্টাতা দেশকালাদয়ন্তথা ॥"(সাহিত্যদ° ৩)১৬০-১৬১)
এক্ষণে যে যে রসের যে যে বিভাব, নিম্নে ক্রমামুসারে
যথাযথ ভাবে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

শৃঙ্গাররসে,—দক্ষিণ, অমুকূল, খুষ্ট ও শঠ নামক এবং পরকীয়া, অনমুরাগিণী ও বেখা ভিন্ন নামিকা 'আলম্বন'। আর চন্দ্র,
চন্দন, ভ্রমরঝন্ধার, কোকিলকুজন প্রভৃতি 'উদ্দীপন' বিভাব।
কোন্দরসে,—শক্রু 'আলম্বন' এবং তাহার মৃষ্টিপ্রহার, লক্ষ্কপ্রদানপূর্ব্বক পতন, বিক্বতছেদন, বিদারণ, যুদ্ধে ব্যগ্রতা প্রভৃতি
উদ্দীপন বিভাব।

বীররসে,—বিজেতব্যাদি আলম্বন এবং তাহাদের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব।\*

ভন্নানকরসের,—যাহা হইতে ভন্ন জন্মার তাহাকে 'আল-ম্বন' এবং সেই ভীতি প্রদ পদার্থের বিভীমিকাদি অর্থাৎ তদীয় অতি ভীষণা চেষ্টাই 'উদ্দীপন' বিভাব।

বীভৎসরসের,—পচাগন্ধযুক্ত মাংস, ক্ষধির, বিষ্ঠা, মড়া প্রভৃতি 'আলম্বন' এবং ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে ক্রিমি আদি জন্মাইলে সেই গুলি 'উদ্দীপন' বিভাব।

অভ্তরসের,—অলোকিক বস্তুও আলম্বন এবং সেই বস্তুর গুণমহিমাদি উদ্দীপন' বিভাব, অর্থাৎ যেথানে সাধারণ লোকের অক্নতসাধ্য বিশারকর ব্যাপার পরিলক্ষিত হইবে, তথার সেই ব্যাপার আলম্বন এবং তাহার গুণাবলী উদ্দীপন বিভাব হইবে।

হাস্তরসের,— যে সকল বস্তু বা ব্যক্তির অতি কদর্য্যরূপ, বাক্য ও অঙ্গ ভঙ্গী প্রভৃতি দেখিয়া লোকের হাস্ত উপস্থিত হয়, ঐ সকল বস্তু বা ব্যক্তি 'আলম্বন' এবং ঐ সকল রূপ ও অঙ্গ-বিক্তত্যাদি 'উদ্দীপন' বিভাব।

করুণরসের,—শোকের বিষয়ীভূত বস্তু অর্থাৎ ষাহার জন্ত শোক করা যায় সেই 'আলম্বন' এবং সেই শোচ্য বিষয়ের দাহা-দিকা ( যেমন মৃত আত্মীয়ের মুমুর্ফালীন ষম্বণাদি ) অবস্থা 'উদ্দীপন' বিভাব।

\* দানবীর, ধর্মবীর, দয়বীর ও যুদ্ধবীর ভেদে বীর চারি প্রকার।
ইংদের মধ্যে দানবীরের বিজেতব্য বা আলম্বন বিভাব সম্প্রদানীয় ব্রাহ্মণ
অর্থাৎ য'হাকে দান করা যাইবে এবং তাঁহার সাধুতা ও অধ্যবসায়াদি উদ্দীপন
বিভাব। ধর্মবীরের,—ধর্মই 'আলম্বন' এবং ধর্মশান্তাদি তাহার 'উদ্দীপন'
বিভাব। দয়াবীরের,—অনুকল্পানীয় অর্থাৎ দয়র পাত্র, 'আলম্বন' এবং দীন
অর্থাৎ দরিদ্রাদির কাতরোজি প্রভৃতি 'উদ্দীপন' বিভাব। যুদ্ধবীরের,—
বিজেতব্য অর্থাৎ প্রতিষ্কাশী ব্যক্তি 'আলম্বন' এবং তাহার শার্কাদি 'উদ্দীপন' বিভাব।

শান্তরদের,—নখরত্ব-প্রযুক্ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসমূহের নিঃসারতা (সাররাহিত্য বা প্রমাত্মস্বরূপত্ব) 'আলম্বন' এবং পুণ্যাশ্রম, হরিক্ষেত্র, নৈমিধারণ্য প্রভৃতি রমণীয় বন, ও মহাপুরুষের সঙ্গতি এই সকল 'উদ্দীপন' বিভাব।

ভারতচক্রের রসমঞ্জরীতে আলম্বনাদির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"আলম্বন বিভাবন আর উদ্দীপন।
এই তিন ভাবের শুনহ বিবরণ॥
আলম্বন সেই যাহে রসের আশ্রয়।
নায়ক নায়িকার হুই তার বিনিময়॥
নানাবিধ অন্থভাবে বলি বিভাবন।
যাহে রস বাড়ে তাহে বলি উদ্দীপন॥
শুণ শ্ররা নাম লওয়া নিত্য রূপ দেখা।
গীত বাগ্য শুনা আর কর্ম্ম রেখা লেখা॥
সুগন্ধি ভূষণ মেঘ পিক ভূক্স রব।
চক্র আদি নানামত উদ্দীপন সব॥"

বিভাবক ( ত্রি ) বি-ভূ-ধূল্ ( তুমুন্ধুলৌ ক্রিরারাং । পা এ৪।১০ ) ক্রিরার্থমিতি ধূল্। চিন্তক।

"ত্বনাণোহভিনিঘাতু বিপ্রেভ্যোহর্থবিভাবক:।" (ভারত)

বিভাবত্ব (ক্লী) বিভাবের ভাব। বিভাবন (ত্রি) প্রকাশক, বিকাশশীল।

"যো ভান্নভিবিভাবা বিভাতাগ্নিঃ।" ( ঋক ১ । ৬। ২ )

বিভাবন (ক্নী) বি-ভাবি-ল্যট্। > বিচিন্তন। ২ বিভাবয়তি কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তিং চিন্তয়তি পণ্ডিতমিতি। বি-ভাবি-ল্যু-যুচ্বা। ৩ অলঙ্কারবিশেষ।

"বিভাবনা বিনা হেতুং কার্য্যোৎপত্তির্যহুচ্যতে। উক্তান্মক্তনিমিত্তথাৎ দ্বিধা সা পরিকীর্ত্তিতা॥" বিনা কারণে যে স্থলে কার্য্যোৎপত্তি হয়, তাহাকে বিভাবনা অলক্ষার বলা যায়। উহা উক্ত ও অস্কুক্ত ভেলে দ্বিবিধ।

উত্তের লক্ষণ-

"অনায়াসকৃশং মধ্যমশন্ধতরণে দৃশৌ। অভূষণমনোহারি বপুর্ব ম্বদি স্বক্রবঃ ॥" অন্যক্তের লক্ষণ—

শিস এব ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ। হরতাপি তন্তুং তন্ত শস্তুনা ন স্বতং বলম্॥" ( সাহিত্যদর্পণ ) ৩ পালন। (ভাগবত ৪।৮।২॰ )

ভারতচন্দ্র হাবভাব প্রভৃতি নানাবিধ অমুভাবকে বিভাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

''নানাবিধ অনুভাবে বলি বিভাবন। 🔸 🔹 🔹

ভাবহাব হেলা হাস শোভা দীপ্তি কান্তি। মধুরতা উদারতা প্রগল্ভতা ক্লান্তি॥ रिभर्या नीना विनाम विष्टिति सोश्व जम । কিলকিঞ্চিৎ মোট্টায়িত কুট্টমিত শ্রম॥ বির্বোক লালিত্য মদ চকিত বিকার। নানামত অন্বভব কত কব আর ॥ চিত্তের প্রথম সেই বিকার যে ভাব। গলা চক্ষু ভুক্ত আদি বিকাশেতে হাব॥ বক্ষ কাঁপে বস্ত্র থসে তারে বলি ছেল!। প্রিয় ক্বত কর্ম্ম চেষ্টা তারে বলি লীলা॥ হাদে সেই হাস্ত বলি বুথা হয় যেই। পরিচ্ছেদ বিনা শোভা মধুরতা সেই। শোভা কান্তি দীপ্তি শ্রম ব্যক্ত আছে এই। শ্রমে অঙ্গ শ্লথ যেই ক্লান্তি হয় সেই ॥ রতি বিপরীত আদি সেই প্রগল্ভতা। ক্রোধেও বিনয় বাক্য সেই উদারতা॥ ধৈর্ঘ্য সেই ছঃথেতে প্রেমের নহে হ্রাস। সাক্ষাতে প্রফুল্ল অঙ্গ সেই সে বিলাস॥ অল্প অভরণে শোভা বিচ্ছিত্তি সে হয়। বিভ্ৰম হইলে ব্যক্ত বেশ বিপ্ৰ্যায় ॥ ক্রন্দনেতে হাস্ত আর অভয়েতে ভয়। অক্রোধেতে ক্রোধ কিলকিঞ্চিৎ সে হয়॥ প্রসঙ্গেতে অঙ্গ ভঙ্গ সেই মোট্টায়িত। অঙ্গ ছুঁলে স্থথে ক্ৰোধ সেই কুট্ৰমিত॥ বির্বোক বাঞ্ছিত বস্তু পায়া অনাদর। অঙ্গভঙ্গ ঝনৎকার লালিত্য স্থন্দর॥ লজ্জায় না কহি কার্য্য চেষ্টায় জানায়। বিকার তাহারে বলে বুঝ অভিপ্রায়॥ জ্ঞাততে অজ্ঞান সম মৌগ্ধ্য সেই ভয়। চকিত ভ্রমর আদি দর্শনেতে ভয়॥ যৌবনাদি অভিমান জন্ম মদ হয়। কেলি তাপ আদি যত কবিগণ হয়॥ কেশ বাস খসে অঙ্গমোডা হাই উঠে। লোমাঞ্চ প্রফুল গদগদি ঘর্ম ছুটে॥

বিভাবনা (স্ত্রী) বি-ভাবি-যুচ্-টাপ্। অলঙ্কারবিশেষ। বিভাবনীয় (ত্রি) বিভাব্য, চিন্তনীয়। বিভাবরী (স্ত্রী) > রাত্রি। ২ হরিদো। ৩ কুট্টনী। ৪ বক্রস্ত্রী। ৫ বিবাদবস্ত্রমূঙী। ও মুধরাস্ত্রী। ৭ মেদার্ক্ষ। ৮ মন্দার নামক বিভাধরের এক ক্ঞা। (মার্কগুপুরাণ ৬৩)১৪) विভাবরীযুগ (क्री) रुतिका ও माकरतिका। विভাবরীশ (পুং) চন্দ্র।

বিভাবস্থ (ত্রি) > বিভা বা জ্যোতিঃবিশিষ্ট। (ঋক্ তাহাহ)
(পুং) বিভাপ্রভা এব বস্থস মৃদ্ধির্যন্ত। ২ স্থ্যা। (ভারত হাণাচচ্চ)
ত অর্করুক্ষ, আকন্দগাছ। ৪ অগ্নি। ৫ চিত্রকরুক্ষ। ৬ চন্দ্র।
৭ হারভেদ। ৮ বস্থপুত্রভেদ। (ভাগবত ৬া৬া১০)

্১ স্থরাস্থরপুত্র। (ভাগবত ১০।৫৯।১২)

১০ দনুর পুত্র অস্থরভেদ। ( ভাগবত ভাঙা০০ )

১১ নরকপুত্রভেদ। ১২ ঋষিভেদ। (মহাভারত)

১৩ গজপুরের একজন রাজা। (কথাসরিৎ)

বিভাবিত (তি) > দৃষ্ট। ২ অনুভূত। ৩ বিবেচিত, বিমৃষ্ট।

৪ বিচিন্তিত। ৫ প্রসিদ্ধ। ৬ প্রতিষ্ঠিত।

বিভাবিত (তি) ১ চিন্তায়ক্ত। ২ অনুভবকারী। বিবেচক।

বিভাবিন্ ( তি ) > চিন্তাযুক্ত। ২ অমূভবকারী। বিবেচক।
বিভাব্য ( তি ) > বিচিন্তা। ২ বিবেচা। ৩ গন্তীর।
৪ বিচারণীয়।

বিভাষা (স্ত্রী) বিকল্পনে ভাষ্যতে ইতি। বি-ভাষ-অ ( গুরোশ্চ হলঃ। পা এ৩১০৩) ততপ্তাপ্। ১ বিকল।

পাণিনির মতে বিভাষার লক্ষণ এই,—

"ন বেতি বিভাষা" 'নেতিপ্রতিষেধাে বেতি বিকরঃ এতহভরং বিভাষাসংজ্ঞং স্থাৎ।' (পা ১।১।৪৪)

"ন বা শব্দশু যোহর্থস্তশু সংজ্ঞা ভবতীতি বক্তব্যম্" (মহাভাষ্য)
'তত্র লোকে ক্রিয়াপদসন্নিধানে নবাশব্দয়োর্ঘোহর্থোজোত্যো বিকল্পপ্রতিষেধলক্ষণঃ স সংজ্ঞীত্যর্থঃ।' (কৈষ্যট )

যেখানে ন (নিষেধ অর্থাৎ হবে না ) ও বা (বিকল্পে অর্থাৎ একবার হবে ) এই উভয় শন্দের অর্থ একদা বোধ হইবে সেই থানেই বিভাষা সংজ্ঞা হইবে। এই কথায় প্রশ্ন হইতে পারে বে,—যেথানে নিষেধ করা হইল যে, 'হইবে না'; সেথানে আবার কি করিয়া বলা যাইতে পারে যে একবার হইবে। মহর্ষি পতঞ্জলিও মহাভাষ্যে ঐ স্থ্রের ব্যাখ্যান্ত্রলে এ সম্বন্ধে স্বয়ঃই প্রশ্ন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছেন—

"কিং কারণং প্রতিষেধসংজ্ঞাকরণাও। প্রতিষেধস্ট ইরং সংজ্ঞা ক্রিরতে। তেন বিভাষাপ্রদেশের প্রতিষেধস্টেন সংপ্রত্যয়ঃ গ্রাৎ। সিদ্ধং তু প্রসন্ধ্যপ্রতিষেধাও। সিদ্ধমেতং। কথং, প্রসন্ধ্যপ্রতিষেধাও।"

এন্থলে নিষেধের সংজ্ঞা করিবার প্রয়োজন কি? যদি
নিষেধের সংজ্ঞা করা যার, তবে বিভাষাপ্রদেশে অর্থাৎ ন ও বা
এই উভয়ের অর্থসমাবেশস্থলে একমাত্র প্রতিষেধেরই

ভগবানু পতঞ্জলি এইরপে প্রশ্নের দৃঢ়তা সম্পন্ন করিয়া

"নিদ্ধং তু" 'নিদ্ধ হইতেছে' বলিয়া স্বয়ংই মীমাংসা করিলেন যে "প্রসজ্য প্রতিষেধাৎ" \* অর্থাৎ এই 'ন'এর নিষেধশক্তির প্রাধান্ত নাই; স্বতরাং এই 'ন' এর দারা একেবারে হইবে না এরূপ অর্থ প্রকাশ পাইবে না অর্থাৎ কোন কোন স্থানে হইলেও ক্ষতি হইবে না, অতএব এই 'ন'এর অর্থ দারাও কোন কোন স্থলে হওয়ার বিধি থাকিল। স্বতরাং ফলিতার্থ হইল যে, যেখানে একবার বিধি ও একবার নিষেধ বুঝাইবে, তথায়ই বিভাষা সংজ্ঞা হইবে।

ব্যাকরণে যে সকল সূত্রে 'বা' নির্দেশ আছে, সেইগুলি বিভাষাসংজ্ঞক সূত্র অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য একবার হইবে ও একবার হইবে না। এই বিভাষা সম্বন্ধে ব্যাকরণে কয়েকটী নিয়ম আছে, সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে,— "হয়োবিভাষয়োর্মধ্যে বিধিনিত্যঃ" হুইটী বিভাষার মধ্যে যে সকল বিধি তাহারা নিত্য হইবে। অর্থাৎ ১ম ও ৫ম এই তুই সূত্রে যদি 'বা' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ সূত্রের কার্য্য বিকল্পে না হইয়া নিতাই হইবে। (ব্যাকরণের অন্ত-শাসনাত্মপারে এই কয়েক স্ত্তের কার্য্য ও বিকল্পে হওয়ার কারণ ছিল বাহুল্য ভয়ে তাহা বিবৃত হইল না )। 'বা দ্বয়ে পদত্রয়ং' সন্ধি প্রভৃতি স্থলে তুইটী বিকল্পপ্রের প্রাপ্তি .হইলে ৩টী করিয়া পদ হইবে। যেমন একটা হুত্রে আছে,—স্বরবর্ণ পরে থাকিলে গো শব্দের 'ও'কার স্থানে বিকল্পে 'অর' হইবে, আর একটা স্ত্রে,—'অ'কার পরে থাকিলে গোশব্দের সন্ধি হয় বিকল্পে। অতএব গো+অগ্রং এখানে পূর্ব স্ত্রান্ত্রসারে গো+অগ্রং= গ্+অব+ অগ্রং = গবাগ্রং; শেষ স্থ্রাম্নারে 'সন্ধি হবে বিকল্পে' বলায় বিভাষার লক্ষণাত্মারে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে. একস্থানে সন্ধির নিষেধ থাকিবে; স্বতরাং তথায় 'গো অগ্রং' এইরপই থাকিল। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে শেষ স্থাতের বিকল্প পক্ষের সন্ধি পূর্ব্ব সূত্রামুসারে 'অব' আদেশ করিয়া করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ পূর্ব্ব স্থরেও আবার 'বা' নির্দেশ করায় তাহার

\* 'ন' ( নঞ্) ছুই প্রকার, প্রসজ্ঞাপ্তিষেধ ও গ্রুদাস। বেছলে বিধির প্রাধান্ত না থাকে তথার প্রসজ্ঞাপ্তিষেধ নঞ্হর। যেমন 'অন্তম্যাং মাংসং নামীরাং' অন্তমীতে মাংস থাইবে না! 'রাত্রৌ দধি ন ভূঞ্জীত' রাত্রিতে দধি থাইবে না ইত্যাদি স্থলে 'থাইবে না' এই যে বিধি ইহার প্রাধান্ত নাই, কেননা কচিৎ থাইলেও তাহাতে কোন বিশেষ প্রত্যায় হয় না। কেননা শাস্ত্রকারেরাই উহাকে প্রসজ্ঞাপতিষেধ নঞ্বলিয়া নির্দ্ধেশ করিয়াছেন। তত্রপ এখানেও 'হইবে না' এই বিধির প্রাধান্ত না থাকার কোন স্থলে হইলে তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না।

"অপ্রাধান্তং বিধের্থক প্রতিবেধে প্রধানতা। প্রসজ্যপ্রতিবেধোহসৌ ক্রিমমা সহ যক্ত নঞ্ ॥" ( ইতি প্রাঞ্ঃ) প্রতিপক্ষে আর একটা কোন ব্যবস্থা না করিলে ঐ স্ত্রের 'বা'
নির্দ্দেশ একেবারেই ব্যর্থ হয়। স্কৃতবাং 'এ'কার কিন্ধা 'ও'কারের
পর অকার থাকিলে তাহার লোপ হইবে, এই সাধারণ স্তরের
দারা 'ও'কারের পরস্থিত 'অ'কারের লোপ করিয়া 'গোহগ্রং'
ক্রেইরূপ আর একটা পদ হইবে। অতএব স্ত্রে হুইটা বা নির্দেশ
করায় ৩টা পদ হইল। অত্যরও এইরূপ জানিতে হইবে।
বিভাষাশন্দ দারা সন্ধিসম্বন্ধে আর একটা নিয়ম প্রচলিত আছে
বে, ধাতুর সহিত উপসর্কের বোগ এবং সমাস ও একপদস্থলে
নিত্য; এতঙ্কির অত্যর বিকরে সন্ধি হইবে।
ক্রেমশঃ উদাহরণ.—

'প্র-অন্-অচ্ = প্রাণঃ; নি-ই [ বা অয় ]-ঘঞ্ = নি-আয়-বঞ্ = ভায়:। 'ব্ৰহ্মা চ অচ্যত । ভ ব্ৰহ্মাচ্যতো' ব্ৰহ্মা এবং অচ্যত = বন্ধা + অচ্যতঃ = বন্ধাচ্যতঃ। অন্ক-জঃ = অন্ক-(ইট) ক্তঃ = অংক্-িক্তঃ = অঙক্-িক্তঃ = অঙ্কিতঃ, দন্ভ-অচ্ = দংভ-অ = দন্ত:। প্র-অন্, নি+আয় (ধাতু ও উপসর্গের যোগ); ব্ৰহ্মা + অচ্যত (সমাস) ; দন্ + ভ্, অন্ + ক্ ( একপদ অৰ্থাৎ এক 'দনভ্' ও 'অন্ক্'ই ধাতু ); এই সকল হলে নিতাই সন্ধি হইবে অৰ্থাৎ সন্ধি না হইয়া অবিকল ঐক্নপ ভাবে কিছুতেই ধাকিতে পারিবে না, তবে সমাসন্থলে বক্তা ইচ্ছা করিয়া ধনি সমাস না করেন তাহা হইলে 'ব্রহ্মা অচ্যুতের সহিত যাইতেছেন' এতাদৃশ ভাবে সন্নিকর্ষ হইলেই যে সন্ধি হইবে তাহা নহে। ধাত্রপদর্গ ও প্রকৃতি প্রত্যয় সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ জানিতে হইবে অর্থাৎ কর্ত্তা যদি পদ প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায়ে উহাদের যোগ करतन। তাহা हरेल निजा मिक हरेल। 'जन् + क्= जक्र', 'ব্রদ্∔চ=ব\*চ' ইত্যাদি স্থলে প্রত্যয়ের সহিত যোগ হইবার পূর্ব্বেই একপদে নিত্য সন্ধি হইয়া থাকে।

"সংহিতৈকপদে নিত্যা নিত্যা ধাতূপসর্গরোঃ।
সমাসেহপি তথা নিত্যা সৈবান্তর বিভাষরা ॥" (প্রাঞ্চ)
২ সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষাও বিভাষা নামে
ক্থিত। শাকরী, চাণ্ডালী, শাবরী, আভীরী, শাকী প্রভৃতি
বিভাষা। ও বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রভেদ।

বিভাস (পুং) > সপ্তর্ষির মধ্যে একটা (তৈত্তিরীয় আর ১।৭।>) ২ দেবযোনিভেদ। (মার্কপু° ৮০।৭) ৩ রাগভেদ। (গীতগো°৫১) বিভাস্কর (ত্রি) দীপ্তিহীন। স্থালোকবিরহিত।

( বরাহ লঘুজা° ২।৯ )

বিভাস্বন্ ( তি ) অত্যুজ্জ্বন।
বিভিত্তি ( স্ত্রী ) বি-ভিদ্-ক্তিন্। বিভেদ। বিবাদ। (কঠিক ১১/২)
বিভিন্দু ( তি ) ১ বিশেষরূপ ভেদক। সর্বভেদকারী। 'বিভিন্দা বিশেষণ সর্বস্ত ভেদকেনাস্থীয়েন।' ( শ্বক্ ১)১১৬।২০ সায়ণ) ২ ঋথেদোক রাজভেদ। ইনি বিথাত রাজা ছিলেন। (ঋক ৮।২।৪১)

বিভিন্দুক (গুং) ২ অস্তরভেদ। (গঞ্জিংশবা° ১৫১১০১১) বিভিন্নদর্শিন্ (বি) ভিন্দশী। (মার্ক°পু° ২৩৩৮) বিভী (বি) বিগতভয়, ভীতিশ্স, নিভীক। (ভারত° বন°) বিভীত (গুং) বিভীতক।

বিভীতক (পুং) বিশেষেণ ভীত ইব-স্বার্থে-কন্। পর্যায়—
অক্ষ, তুষ, কর্মকল, ভূতবাস, কলিক্রম, কর্মক, সংবর্ত্ত, তৈলফল, ভূতাবাস, সংবর্ত্তক, বাসন্ত, কলিবৃক্ষ, বহেড়ক, হার্য্য,
বিষয়, অনিলন্ন, কাসন্থ।

ইহার ফল সাধারণে বয়ড়া নামে প্রচলিত। বৈজ্ঞানিক
নাম—Terminalia belerica ও ইংরাজী নাম—Belleric
Myrobalan। এই বৃক্ষ ভারতের সর্ব্বর সমতল প্রাস্তরে
এবং শৈলাদির পাদদেশেও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পশ্চিম
ভারতের উষর ভূমিতে এই বৃক্ষ বড়একটা জন্মে না। সিংহল
ও মলাকা দ্বীপপুঞ্জেও এই জাতীয় বৃক্ষ পর্য্যাপ্ত জন্মিয়া থাকে।
এতদ্ভিন্ন মার্ভ হি, সিংহল, যবনীপ ও মলয় প্রায়োদ্বীপে ইহাব
অন্ত একশ্রেণীর বৃক্ষ আছে। উহার ফলগুলির সহিত ভারতভাবত বহেড়ার সামান্তমাত্র প্রতেদ দৃষ্ট হয়।

ভারতের নানাত্তলে বিভীতক ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি নাম—ভৈরা, বহেড়া, বহেরা, ভেরা, ভৈরাহ্, সগোনা, ভল্1, বুলা, বুছরা; বাঙ্গালা-বহেড়া, বহেরা, বহেরি, বহিরা, ভৈরা, বুছরু, বেহেরা, বছরা, বোহোড়া, বয়ড়া; কোল-নিহন্ত, নুপুন্ধ; সাঁওতান—লোপন্ধ; উড়িয়া—ভারা, বহোড়া, বহধা, আসাম—হলুচ, বৌরী; গারো—চিরোরী; লেপ্চা— কানোম; মগ—সচেন্ধ্; ভীল—যেহেড়া; মধ্যপ্রদেশ,—বেহরা, বিহরা, ভৈরা, বহেড়া, বেহরা, টোয়াগুী; গোগু—তহক, তক্বঞ্জির; যুক্ত প্রদেশ—বহেড়া, বুহেড়া, বেহাড়িয়া; পঞ্জাব— विश्ला, वररुषा, वीत्ररा, वरनना, वग्रुष्ठा, त्वररुषा; भाव-বাড়, --বহেড়া; হায়দরাবাদ -- অহেড়া ঝেরা; সিরু -- বয়ড়া; দাক্ষিণাত্য—বব্ড়া, বল্দা, বলরা, বতরা, বৈর্দা, বুল্লা, ভেরদা, (वहना: (वाचार्ट जक्षन, -- वरहणा, वहणा, व्हरणा, वरहणा, ভেরধা, বেহেদো, বল্রা, ভৈরা, ভের্দা, বছঙ্গ, বেল্ল, হেল, গোতিস্, যেল; মহারাষ্ট্র-ভের্দা, বেহেড়া, বহেরা, বেলা, (गां जिम् . (वहामी, त्वहमा, मथान्, त्वज़ा, दहना, त्वत्ना, त्यरहन, বেহড়া; গুর্জার,—সান, বেহসা, বেহেড়া, বেহেড়ান্; তামিল,— তনি, থনি, কটুএলুএয়, তান্কায়, তণ্ডিতোণ্ডা, চেটুএড়,প, তম্বৈ, তানিকৈ, তানিকাইয়া, কটু,এড়ুপ, তনিকোই, কটু এড়ুপী; তেলগু—তনি, তণ্ডি, তোয়াণ্ডি,

জানদা, জানা, জানি, তড়ি, তোণ্ডি, কটুঠু, ওলুপী, তাজাকায়, জানদ্ডী, আণ্ডি, বহজহা, বহবা বা বহঢ়া; কণাড়ী,—শান্তি, তারে, তনিকারী, তারিকারী, ভের্দা, বেহেলা তরী; মলমালম্—জনি, তানি; ব্রহ্মদেশ—থিৎসিন্, টিস্সিন্, বনথা, ফান-থাসি, ফাঙ্গামি, ফাঙ্গামি, ফাঙ্গামি, ফাঙ্গামি, ফাঙ্গামি, কাঙ্গামি, কাঙ্গামি, বিলাজ, বেলেয়লুজ, বলিলাজ, পারশ্র—বলেনা, বেলায়লেহ, বলিলাহ্।

এই বৃক্ষ বগুভূমিতে আপনাপনিই উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যের স্থাবিধার জন্ম অনেক ক্ষমক ইহার চাম করে। গাছগুলির সাধারণ আকৃতি বেশ স্থলর। গোড়া হইতে বৃক্ষদগুটী সরলভাবে উঠিয়া উপরে শাখাপ্রশাখায় ঝাঁকড়া হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলেই বোধ হয় মেন একটী স্থরহৎ ছত্র ঐ স্থানে ছায়া বিস্তার করিবার জন্মই রক্ষিত আছে। শিবালিক শৈল, পেশাবর, সিন্ধুনদের তীরভূমি, কোয়ম্বাতোর ও বালিয়ার জন্মলে, সিংহলদীপের এই হাজার ফিট উচ্চ শৈলস্তবকে এবং গোয়ালপাড়া, স্থনগর, গোরখপুর, ধামতোলা ও মোরস্থশিলমালায় প্রচুর্ পরিমাণে বহেড়াবৃক্ষ দেখা যায়। ইহার পত্র, ফল, কাঠ ও নির্যাস মানবের বিশেষ উপকারী।

বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিলে যে নির্যাস পাওয়া যায়, তাহা কতকটা গাঁদের (Gum Arabic) স্থায় গুণবিশিষ্ট। উহা সহজেই জলে গুলিয়া যায় এবং বাতির আলােয় ধরিলে জলিয়া উঠে; কিন্তু বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। উহার ছাই কাল হয়। কার্মাকোগাফিকা ইগুকারচয়িতা বলেন ঝে, ইহা বসোরার গাঁদের মত। জনেক সময় উহা দেশী গাঁদরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। কোল চুয়াড়েরা ইহা থায়। ইহা সম্পূর্ণরূপে জলে গলে না এবং ইহাতে ডাম্বেলাক্কৃতি Calcium Oxalate-এর দানা, Sphærecrystals ও বিভিন্ন দানাদার চুর্দ পাওয়া যায়।

হরীতকীর স্থায় ইহারও ক্ষ আছে। এই কারণে ইহা
প্রভূত পরিমাণে য়ুরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। ভারতেও
চামড়া পরিষার করিতে এবং রঙের ক্ষ বৃদ্ধি করিতে বহেড়ার
বহুল ব্যবহার দেখা যায়। ঐ বহেড়া সাধারণতঃ হুই প্রকার:—
> পোলাক্বতি, ব্যাস॥
। বা ৯০ ইঞ্চি; ২ অপেক্ষাকৃত বড়,
ডিম্বাকার ও বোঁটার কাছে চেপ্টা। ফলগুলি সাধারণ বেশ
নিটোল থাকে, কিন্তু শুকাইয়া আদিলে উহার পৃষ্ঠে পাঁচ কোণের
একটা খাঁজ পড়ে। বীজ বা আটি পাঁচকোণা, ভিতরের শাস
তৈলাক্ত ও স্থনিষ্ট। চর্ম্মের জন্ম ক্ষ ব্যতীত বস্ত্ররঙ করিবার
নিমিত্ত ইহার বহুল ব্যবহার আছে। হাজারিবাগের লোকে বহেড়া
দিয়া যে প্রণালীতে কাপড় রঙ করে, নিমে তাহা প্রদত্ত ইল :—

প্রত্যেক বর্গগন্ধ বন্তের জন্ত ১ পোরা বহেড়া লইনা ভাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। বীজ ও কাটিকুটা বাদ দিয়া সেই বোলাচুর্গ ১ দের জলে ভিজাইবে এবং ভাহাতে ১ তোলা পরিমাণ দাড়িষের ছাল দিবে। এক রাত্রি ঐ কাথ ভিজিলে পর দিন ভাহাকে উপযুর্গেরি তিনবার আগুনে জাল দিবে। তার পর ঠাণ্ডা হইলে মোটা কাপড়ে উহা ছাকিয়া লইবে। তারপর যে কাপড়থানি রঙ করিবে, তাহা উত্তমরূপে জলে কাচিরা ভকাইতে দিবে। বস্ত্রথানি অর্কণ্ডক হইয়া আসিলে, তাহা উঠাইয়া অপর একটা পাত্রস্থ ১ তোলা ফট্কিরীমিশ্রিত জলে পুনরায় ডুবাইবে। পরে কাপড়থানি নিঙ্ডাইয়া উত্তমরূপে ঐ রঙের জলে কাচিকে যে, বস্ত্রের সর্ম্বর্ত্তই সমান রঙ লাগে। যদি রঙ গাঢ় হয়, তাহা হইলে বস্ত্রথানি স্বর্যোত্তাপে ভকাইতে দিবে। কাপড়থানি ভকাইলে তাহাকে উপযুর্গেরি তুই বা তিন বার পরিষ্কার জলে কাচিয়া লইবে, ফেন উহাতে রঙের তুর্গন্ধ না থাকে। কাপড়ের বর্ণ তথন মেটেইলদে (Snuffy Yellow) দাড়াইবে।

প্রাচীন বৈল্পকগ্রন্থে ইহার ভেষজগুণ বর্ণিত আছে। হরীতকী (T. Chebula) আমলকী (Phyllanthus Emllica)
ও বহেড়া (T. belerica) যোগে ত্রিফলা প্রস্তুত হয়। এই
ত্রিফলা ত্রিদোষন্ন অর্থাৎ বায়্পিত ও কফদোষনাশক। বহেড়ার
ফলত্বক্ সঙ্কোচক ও ভেদক, সন্দি, কাশী, স্বর্ভক্ক ও চক্ষুরোগে
ইহা বিশেষ হিতকর।

বীজের শাস মাদক ও রোধক। দগ্ধ স্থানে শাস বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। হাকিমী মতে ইহা বলবর্দ্ধক, সঙ্কোচক, পাচক, কোমল ও মূহ্বিরেচক, চক্ষুপ্রদাহে, বিশেষতঃ, চক্ষু রোগে মধুসহ ইহার প্রয়োগ বিশেষ হিতসাধক। আরবেরা ভারতবাসীর নিকট ইহার ভেষজগুণশিক্ষা করিয়া পশ্চিম মূরোপে তাহা প্রয়োগ করে, তাই প্রাচীন গ্রীক ও লাটিন গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থে আমরা বিভীতকের ব্যবহার দেখিতে পাই। তদ্দেশীর পরবর্তিকালের চিকিৎসকগণও ইহার ব্যবহার হইতে বিরত হন নাই।

বর্ত্তমানকালে দেশীয় লোকে ইহার বৈশ্বক ও হেকিমী প্রয়োগ প্রায়ই অবগত আছেন এবং ভাহারা আবশ্রক মন্ত রোগবিশেষে ত্রিফলাদির প্রয়োগও করিয়া থাকেন। জলোদরী, অশ, কুঠ ও অজীর্ণরোগে এবং জরে ইহা ফলদায়ক। কাঁচা ফল ভেদক, কিন্তু পাকা ফল বা শুষ্কফল রোধক। ইহার বীজ-তৈল কেশের হিতকর। গাঁদ ভেদক ও স্নিগ্নকারক। কোঞ্কল-বাসী পাল ও স্পারীষোগে ইহার বীজের শাস ও ভল্লাতক কতক পরিমাণে খাইয়া থাকে। ইহাতে অগ্নিমান্য নাশ করে।

কাঁচা ফল ছাগল, ভেড়া, পৰাদি, হবিণ ও বাঁদৰে খায় ৷

ৰীজের মধ্যে যে বাদাম থাকে, দেশীয় লোকে তাহা ভাঙ্গিয়া থার ৷ বত ফলের শাস অধিক পরিমাণে থাইলে মাদকতা जत्म। गानव-जीन-रमनामरनत्र भव अमिष्टांन्टे मार्जन भिः রাডক লিখিয়াছেন, এক দিন তিনটী বালক বহেড়া বীজের শাস থার। তুইটা সেই দিনই নেশার ঘোরে ঝিমাইয়া পড়ে এবং শির:পীডার কথা প্রকাশ করে। পরে বমন হইলে তাহাদের যন্ত্রণা ও পীড়ার লাঘব হয়,অপর বালকটীর প্রথম দিন কিছু পীড়ার লক্ষণ দেখা যার নাই, পর দিন দে হতচেতন ও হিমান্ত হইয়া পড়ে। ঐ সমরে তাহাকে বমনকারক ঔষধ ও উত্তপ্ত চা পান করিতে দেওয়ায় ক্রমশঃ আরোগ্যের লক্ষণ সকল দেখা দিতে থাকে। ক্রমে তাহার চৈত্য হইতে থাকে. কিন্তু সে দিনও নিঝুমভাবে শুইয়া থাকে এবং মাথা-ঘোরা ও দণ্দপানীর কথা বলে। তৎপর দিনেও তাহার নাজীর গতি সরল হয় নাই। পরে সে আরোগ্য লাভ করে। ডাঃ রাডক বলেন, Stomach-pump ব্যবহার না করিলে বোধ হয়, বিষের প্রভাবে বালকের মৃত্যু ঘটিত। ডাঃ বার্টন ব্রাউন বলেন, বাজারে মত প্রস্তুতকারীরা হরীতকী, আমলকী বা বহেড়া মতে মিশাইয়া থাকে এবং মধ্যে মধ্যে তাহারই ফলে অনেক কুফল ঘটিয়া লোককে বিপদ্গ্রস্ত করে। ডাইমক্, হুপার ও ওয়ার্ডেন বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেথিয়াছেন যে, বীজের শাসে **टकान मामक शमार्थ नार्टे ।** काःड्रा द्विनानामी श्वामिटक रेटांब পত্র খাওয়াইয়া থাকে।

কাঠের বর্ণ হরিদ্রাভ ধূদর, দৃঢ় অথচ অন্তঃদারশৃত। আকৃতিতে কতকটা Ougeinia dalbergioides বৃক্ষের অন্তর্নপ এবং প্রতি ঘন ফিটের ওজন ৩৯ হইতে ৪৩ পাউও। এই কাঠ বহু দিন স্থায়ী হর না, সহজেই পোকা লাগে। এই কারণে কেহই ইহাকে আদর করে না। পাটাতন করিতে, প্যাকিং বাক্স ও নৌকা নির্মাণে ইহার বহুল ব্যবহার হয়। উত্তরপশ্চিম প্রেদেশে ইহার তক্তা জলে পচাইয়া কিছুদিন পরে গৃহের দরজা জানালাদি লাগান হইয়া থাকে। মধ্য-প্রদেশে যখন বীজশালকাঠের একান্ত অভাব হর, তখন তথাকার লোকে এই কাঠে লাকল ও গোশকট প্রস্তুত করে। দক্ষিণ ভারতে ইহার কাঠে প্যাকিং বাক্স, ক্ফির বাক্স, ভেলা ( Catamaran ) ও শশু পরিমাপক পাত্রবিশেষ নির্মিত হর।

বহু কাল হইতে আর্য্যসমাজে বিভীতকের প্রচলন আছে। বৈদিক ঋষিগণ বিভীতককাষ্ঠনির্ম্মিত পাশা ব্যবহার করিতেন। বোধ হয় ধেলার সময় বিভীতক কাষ্ঠের পাশা হাড়ের পাশা অপেক্ষা বেশ স্থচাল পাড়িত। ঋথেদসংহিতার ১০ মণ্ডলের ৩৪ স্থক্তে দ্যুতকার ও অক্ষের বর্ণনা আছে:— "প্রাবে পা মা বৃহতো মাদয়ন্তি প্রবাতেজা ইরিণে বর্ তানা:।
সোমভেব মৌজবতভা ভক্ষো বিভীদকো জাগ্বিম হমচ্ছান্ ॥"
( ঋক ১০।৩৪।১ )

'বৃহতো মহতো বিভীতকত্ম ফলছেন সম্বন্ধিন: প্রবাতেজা প্রবাণ দেশে জাতা ইরিণ আক্ষারে বর্তানাঃ প্রবর্তানাঃ প্রাবেপাঃ প্রবেপিণঃ কম্পনশীলা জক্ষা মা মাং মাদয়ন্তি হর্ষয়ন্তি কিঞ্চ জাগ্রিজ্যপরাজয়য়োহ র্যশোকাভ্যাং কিতবানাং জাগরণভ্য কর্তা বিভীদকো বিভীতকবিকারোহক্ষো মহং মামচ্ছান্ অচচ্ছেদং।' (সায়ণ)

ইহার ফলের কষে হীরাকস দিলে লিথিবার উত্তম কালী প্রস্তুত হইরা থাকে। বীজের তৈল কেশমূল-দৃঢ়কর ও কেশবর্কন। চিনি পরিষার কার্য্যে ইহার কার্চ্তর ছাই সাবস্তবাড়ী জেলাবাসী প্রধানতঃ ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পাতার কাথে মলাই (Boswellia serrata) বুকের তক্তা লেভ মাস ভিজাইয়া রাথিলে উহা এত দৃঢ় হয় যে, তাহা জলকাদায় শীপ্র নই হয় না। এই কারণে উহা রেল পাতিবার উৎক্রন্ত প্রিপার প্রস্তুত হইতে পারে। গাছগুলি গুম্বেজাকারে ও ছায়াপ্রদ হয় বলিয়া অনেক স্থানে ইহা রাস্তার ছই পার্শ্বে বসান হয়। উত্তর ভারতের হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস, এই গাছে ভূতে বাসা করে, এই কারণে দিবাভাগেও তাহারা উহার ছায়াতলে বসিতে সাহস করে না। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের লোকের বিশ্বাস ইহা হুর্ভাগ্য আনিয়া দেয় এবং যে ব্যক্তি ইহার কার্ছ গৃহের দরজা বা জানালায় লাগায়, তাহার বংশে বাতি দিবার কেছ থাকে না।

কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে ইহার ফল স্থপক হইরা উঠে এবং বাজারে উহা বিক্রীত হয়। মানভূম, হাজারিবাগ, প্রভৃতি পার্কত্য প্রদেশে উহার মূল্য > টাকা এবং চট্টগ্রামে প্রায় ৫ টাকা মণ হয়। হরীতকীর মূল্য ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। রাসায়নিক পরীক্ষা দারা এই ফল ও বীজের পারমাণ-বিক পদার্থ সমষ্টির যে তালিকা গৃহীত হইরাছে, তাহা সাধারণের অবগতির জন্ম নিয়ে প্রদত্ত হইল:—

| পদার্থ                     | ফলত্বক্ •     |   | বীজকোব |
|----------------------------|---------------|---|--------|
| खनीयाः म                   | b.00          |   | 72.04  |
| ভশ্ম                       | 8.24          |   | 8.00   |
| পেট্রোলিয়ম ইথর এক্ষ্রাক্ট | ્ ->૨         | • | २৯-४२  |
| ইথর এক্ষ্রান্ত্            | •8 <b>5</b> % |   | 65     |
| हेन्द्कांश्नीव 🔭           | <b>७</b> ∙8२  |   | 63     |
| जनीय 🔧 🔭 🐪                 | ৩৮-৫৬         |   | 20.20  |

উক্ত ফলত্বকে বর্ণ ( Colouring matter ) গাঁদ ( Resin) গালিক এসিড ও তৈল পাওয়া যায়। উহাদের এক্ট্রাক্ট হইতে

বে পিট্রোলিয়ম ইথর উৎপন্ন হয়, তাহা সর্কবর্ণ মিশ্রিত হরিদ্রানবর্ণের তৈলে স্পষ্টই অরভূত হয়। এল্কোহলীয় এক্ষ্রান্ত হরিদ্রাবর্ণ, ভঙ্গুর, ধারক ও উষ্ণ জলে দ্রব হয়। জলীয় বা Aqueous Extract ও চর্ম্ম পরিক্ষার-করণের শক্তি (tannin) পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বীজ শাসে যে তৈল পাওয়া যায়, তাহাতে প্রায় ৩০০৪৪ অংশ রসবৎ পদার্থ বিভ্যমান আছে। উহা থিতাইলে উপরে ঈয়ৎ সর্কবর্ণের তৈল এবং তলায় য়তের ভায় গাঢ় সালা জমাট পাওয়া যায়। উহা সাধারণতঃ ওয়ধার্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বীজ তৈল বাদাম তৈলের ভায় পাতলা, তাহাতে ফিকে হরিদ্রাবর্ণ যে পিট্রোলিয়মইথার এক্ষ্রান্ত পাওয়া যায়, তাহা সহজে শুকায় না বা এল্কোহলে দ্রব হয় না; কিন্তু এল্কোহালিক এক্ষ্রান্ত উষ্ণ জলে দ্রব হয় । উহাতে অমের প্রতিক্রিয়া বিভ্যমান থাকে। সাবান, চিনি বা ক্ষারের বিল্মাত্র নিদর্শন বা আস্বাদ নাই।

গুণ—কটু, তিক্ত, ক্ষায়, উষ্ণ, ক্ফনাশক, চক্ষুর দীপ্তি-কারক, পলিতন্ন, বিপাকে মধুর। ইহার মজ্জগুণ—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, ক্ষ ও বাতনাশক, মধুর, মদকারক। ইহার তৈলগুণ—স্থাত্ন, শীতল, কেশবর্দ্ধিক, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। (রাজনি°)

বিভীদক ( পুং ) বিভীতক।

বিভীষণ (পুং) বিভীষয়তীতি বি-ভীষি (নন্দিগ্রহিপচীতি। পা ৩।১।:৩৪) ইতি ল্যু। ১ নলত্ব। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভয়ানক, ভয়জনক। "ইল্রোবিশ্বস্ত দমিতা বিভীষণঃ" (ঋক্ ৫।০৪।৬) 'বিভীষণঃ ভয়জনকঃ' (সায়ণ)

(পুং) ৩ লঙ্কাপতি রাবণের কনিষ্ঠ সহোদর ও রামচন্দ্রের পরম বন্ধ। স্থমালী রাক্ষনের দৌহিত্র। বিশ্রবামুনির ঔরদে ও কৈকসী রাক্ষমীর গর্ভে জন্ম।

একদিন স্থমালী পুষ্পকরথে কুবেরকে দেখিয়া তৎসদৃশ দৌহিত্র লাভের আশায় গুণবতী কন্সা কৈকসীকে বিশ্রবার কাছে পাঠাইয়া দেন। ধ্যানস্থ বিশ্রবা কৈকসীকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলেন, 'এ দারুণ সমরে তুমি আসিয়াছ, এ সময়ে তোমার গর্ভে দারুণাকার রাক্ষসগণই জন্মগ্রহণ করিবে।'—তখন কৈকসী সাম্বনয়ে প্রার্থনা জানাইল, 'প্রভু! আমি এরূপ পুত্র চাহি না। আমার প্রতিপ্রস্ন হউন।' তখন ঋষি সম্ভন্ত হইয়া কহিলেন, আমার কথা অস্থা হইবার নহে। যাহা হউক, তোমার শেষ গর্ভে যে পুত্র হইবে, সে আমার জাশীর্বাদে আমার বংশামুরূপ ও পরমধার্ম্মিক হইবে। বিভীষণই কৈকসীর শেষ সন্তান, ঋষির জাশীর্বাদের কল।

বিভীষণও প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাবণ ও কুন্তকর্ণের সহিত সহস্রবর্ষ তপস্থা করেন। ব্রহ্মা বর দিতে আসিলে বিভীষণ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'বিপদেও যেন আমার ধর্ম্মে মতি থাকে। নিয়তই যেন ব্রন্মচিস্তা ক্ষুরিত হয়।' ব্রহ্মা বর দিলেন, 'রাক্ষম যোনিতে জন্মিরাও যথন তোমার অধর্মে মতি নাই, তথন আমার বরে তুমি অমরত্ব লাভ করিবে।' এইরূপে ব্রহ্মার বরে বিভীষণ অমর হইলেন।

বরলাভের পর রাবণের সহিত বিভীষণও লঙ্কাপুরে আসিয়া বাস করিলেন। গন্ধর্কাধিপতি শৈলুষের কন্তা সরমার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।

সীতাহরণ করিয়া রাবণ লঙ্কায় ফিরিলেন। রাবণের আচরণে ধার্ম্মিক বিভীষণের প্রাণ ব্যথিত হইল। সতীসাধ্বী সীতার পরিচর্যার জন্ম প্রিয়পত্নী সরমার উপর ভার দিলেন। তারপর সীতারেষণে হনুমান্ আসিয়' লঙ্কায় উপস্থিত হইল। হনুমানের মুথে রাবণ নিজ নিন্দাবাদ ও রামচক্রের শোর্ঘ্যবীর্ঘ্যের প্রশংসা শুনিয়া অতিশয় বিচলিত হইয়া পড়েন, এমন কি হনুমানের প্রতি অতিশয় কুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে আদেশ করেন। এ সময় বিভীষণ দূতবধ যে অতি গঠিত কার্য্য, তাহা বঝাইয়া দিয়া রাবণকে শান্ত করেন। তৎপরে যথন বিভীষণ শুনিলেন যে, রামচন্দ্র সদৈত্তে আদিতেছেন, তথন তিনি রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিবার জন্ম কত শতবার অমুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় রাবণ আদে কর্ণপাত করেন নাই। বরং বিভী-ষণের পুনঃ পুনঃ হিতকথায় বিরক্ত হইয়া রাবণ তাঁহাকে বলিয়া- 🦠 ছিলেন, 'বিভীষণ ! আমার যশঃ ও ঐশ্বর্য তোর চক্ষে সহ হয় না। বে কুলকলঙ্ক। তোরে শতধিক। এইরূপে রাবণ বিভী-ষণকে অবমানিত করিয়া তাড়াইয়া দেন।

বিভীষণ একজন মহাবীর অথচ পরম ধার্ম্মিক। তিনি র্বিয়াছিলেন, রাবণ যে দারুণ পাপে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে আর তাঁহার রক্ষা নাই। তিনি অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া চারিজন রাক্ষসসহ রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মরক্ষার জ্যু তিনি আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন না। এ সময় রামচক্র সমুদ্রের অপর পারে বানরসৈত্যসহ উপস্থিত। বিভীষণ চারিজন অনুচরসহ সমুদ্রের উত্তরপার্ম্মে আসিলেন। প্রথমে স্থত্তীব তাঁহাকে শক্রচর মনে করিয়া সংহার করিতে উত্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু শরণাগতকে আশ্রয় দেওয়া কর্ত্ব্য এই ব্যাইয়া রামচক্র কপিবরগণকে শাস্ত করিলেন। তথাপি স্থ্যাব বলিয়াছিলেন, বিপদ্কালে লাতাকে ছাড়িয়া যে বিপক্ষপক্ষ আশ্রয় করে, তাহাকে বিশ্বাস করা কর্ত্ব্য নহে। রাম ক্রিভ্রে

নিকট রামচক্র রাবণের বলাবল জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতেই ভবিষাতে তাঁহার যথেষ্ট স্থবিধা ফুইয়াছিল।

তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কায় আসিয়া শিবিরস্থাপন করিলেন। বিভীষণও বুরাবয় তাঁহার পার্শ্বচর হইয়া রহিলেন। লক্ষায় মহাসমর উপস্থিত হইলে বিভীষণ একজন মন্ত্রী, সেনাপতি ও শানিবিগ্রহিকের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। যথন খ্রীরামলগুণ **म**क्लिट्रांटन वारक इन. ७४न विजीयगरे विट्रम्य উष्ट्रांगी रहेग्रा রণম্বলে পতিত জাম্বান্কে পুঁজিয়া বাহির করিয়া রামলক্ষণের ভিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তৎপরে মারাদীতা দেখাইয়া ইল্লুজিং যথন কপিনৈভাকে মোহিত করেন এবং রামচন্দ্র সীতার নিধনবার্ত্তা গুনিয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন, সে সময়েও বিভীষণ রামের নিকট আসিয়া তাঁহার ভ্রম অপনোদন করেন। পরে তাঁহারই কৌশলে নিকুম্ভিলাযজ্ঞাগারে লক্ষ্ণ ইন্সজিৎকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি বিভীষণ সহায় মা হইলে রামচক্র রাবণবধ করিতে সমর্থ হইতেন না। কিন্ত মহাবীর দশানন রামচন্দ্রের শরাঘাতে যথন ভূপতিত হইলেন, তথন বিভীষণের ভ্রাতৃশোক উথলিয়া উঠিল, ধার্ন্মিকের প্রাণ জোষ্ঠলাতার অধঃপত্ন সহু করিতে পারিল না। কবিগুরু वाचाकि विजीवत्वत त्य विमाल वर्गना कविवादहर, जांदा लांक করিলে পাষাণও দ্রবীভূত হয়। অবশেষে জ্যেষ্ঠত্রাতার উপযুক্ত প্রেতক্তা সমাপন করিয়া রামচক্রের আদেশে বিভীষণই লঙ্কার অধিপতি হইলেন ৷

পত্রপুরাণমতে — বিভীষণের মাতার নাম নিক্ষা । 

কাজুরিবাসী রামারণে বিভীষণের তরণীসেন নামে এক পুত্রের নাম
পাওয়া যায় ।

জৈনদিগের পদ্মপুরাণে এই বিভীষণের চরিত্র ভিন্নভাবে চিত্রিত। তথাম বিভীষণ একজন প্রকৃত জিনভক্ত, পরমধার্ম্মিক এবং সংসারবিরক্ত পুরুষ।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, বিভীষণ অমর। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, তিনি যুাধিষ্টিরের রাজস্ম-যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। উৎকলের প্রুমোন্তমে সাধারণের বিশ্বাস যে, এখনও বিভীষণ গভীর নিশায় জগরাথ মহাপ্রভূবে পূজা করিতে আসিয়া থাকেন।

৪ আঞ্জনেম্ন-স্তোত্ত্রচমিতা।
বিভীষা (স্ত্রী) বিভেতুমিচ্ছা, ভী সন্, বিভীষ-অ টাপ্। ভয়
পাইবার ইচ্ছা, ভীত হইবার ইচ্ছা।

বিভীষিকা (স্ত্রী বিভীঝ সার্থে-কন্-স্ত্রিগং-টাপ্ অত ইত্থ। ভয় প্রদর্শন।

"রুম্বা শস্ত্রবিভীষিকাং কতিপমগ্রীমেষ্ দীনাঃ প্রজাঃ।" (শান্তিশ°) বিস্তু (পুং) বি ভূ (বিসংপ্রসংস্থোড় সংজ্ঞারাং। পা গ্রাচদন) ইতি ড়। ১ প্রভূব

"বিভূবিভক্তাবয়ক পুমানিতি ক্রমাদম্ং নার্ছ ইতাবোধি স:।"
( মাঘ ১ স°)

্ সাৰ্কাগভা ত শহরে। (ভারত ৮০) ৭।১৬) ৪.ব্রহ্ম। (মেদিনী) ৫ ভ্তাঃ (ব্রিকাণ) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১০)১৪৯৭১০৭) ৭ জীবায়া।

"নশকাশ্চক্ষ্বা দ্রষ্ট্র দেহে স্ক্লগতো বিভূঃ।
দ্খাতে জ্ঞানচক্ষ্তিস্তপশ্চক্তিরেব চ॥" ( স্ক্রেশ্তশারীরভা°)
৮ নিত্য। ৯ আছা (হেম) (ত্তি) ১০ সর্কমৃত্তসংযোগী, পরম মহন্ববিশিষ্ট্র, আত্মা প্রভৃতি, কাল, খ ( আকাশ )
আত্মা ও দিক বিভূ।

"আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্তৃকম্। বিভূর্ব্ন্সাদিগুণবান্ বৃদ্ধিস্ত দ্বিবিধা মতা ॥" ( ভাষাপরি° ) 'বিভূরিতি বিভূষং পরমমহন্তবব্ধ' ( সিদ্ধান্তমুক্তা• )

"কালথাত্মদিশাং সর্ব্ব-গতত্বং পরমং মহৎ।" (ভাষাপরি৽)

১০ দৃঢ়। ১২ ব্যাপক। "প্রাতর্যাবাণং বিভৃং বিশে বিশে"
(ঋক্ ১০।৪০।১) 'বিভৃং বিভুং ব্যাপিনং' (সায়ণ) ১৩ ব্যাপ্তা।
"বিভ্ব্যায়াম উতরাতিরখিনা" (ঋক্ ১।৩৪।১) 'বিভ্ব্যাপ্তাঃ'
(সায়ণ) ১৪ সর্ব্বে গমনশীল, যিনি সকল স্থলে গমন করিতে
সমর্থ। (ঋক্ ১।১৬৫।১০) ১৫ ঈশ্বর। "বনেশু চিত্রং বিভৃং
বিশে বিশে" (ঋক্ ৪।৭।১) 'বিভৃং বিভৃং ঈশ্বরং' (সায়ণ)
১৬ মহান্। "ইন্দ্র রাধসী বিভৃীরাতি শুক্রতো" (ঋক্ ৫।৩৮।১)
'বিভৃী মহতী' (সায়ণ)

বিভুক্তভু (ত্রি) বলশালী, শত্রুপরাভবকর। (ঋক্ ৮।৫৮।১৫) বিভুগ্ন (ত্রি) বি-ভুজ-ক্ত। ঈষৎ ভগ্ন।

বিভুজ (ত্রি) > বিবাছ। ২ বক্র। [মুণবিভুজ দেখ।]
বিভুত্ব (ক্রী) বিভোজাব: ত্ব। বিভুর ভাব বা ধর্ম। বিভুর
কার্য্য, সর্বমূর্ভ্রসংযোগ, পরম মহব। (সর্বদর্শনসংগ্রহ ১০৬। ১২)
বিভুদ্তে, গুপ্তবংশীয় মহারাজ হস্তিনের সান্ধিবিগ্রহিক। ইঁহার
পিতার নাম স্থাদত্ত।

বিভূপ্রমিত (ত্রি) বিভ্র সমান। বিভৃত্লা। (কোষীতকীউ ু। ১)
কিভূমে (ত্রি) বিভূ-অন্তার্থে-মতুপ্। বিভূত্বরুক্ত। মহন্বরুক্ত।
(ঝক ৯৮৫।১৬) "বিভূমতে রাজমতে স্বাহা" (শুক্ররজুণ জি৮৮)
বিভূমতে বিভূরজান্তীতি বিভূমান্' (মহীধর) এইস্বর্কে বিভূমান্
ইঞ্জের বিশেষণ, মহন্বযুক্ত ইক্রকে হোম করি'।

বিভুবরী (স্ত্রী) বিভুন্। (কাঠক তলত) [বিভুন্দেশ।] বিভুবর্মান্, রাজা অংশুবর্মার পুত্র। ইনি ৬৪৯ খুষ্টান্দে বিভ-মান ছিলেন।

বিভূতস্বা (স্ত্রী) বহুসংখ্যক। প্রভূত। ( ললিত-বিস্তর )
বিভূত্তপুদ্ধ (জি) প্রভূতষশ্বী বা প্রভূত অন্নবিশিষ্ট।
"ঘতাহতি-বিভূত্তাম এবয়া উ সপ্রথাং" (ঝক্ ১।১৫৬।১)
'বিভূত্তামঃ প্রভূত্যশাঃ প্রভূতায়ো বা' ( সাম্ব )

বিভূতমনস্ ( ত্রি ) বিমনস্। ( নিরুক্ত ১০।২৬ )
বিভূতরাতি ( ত্রি ) রা-দানে-মা-ক্তিন্ রাতিঃ দানং, বিভূতাং
রাতিং দানং যশু। বিভূতদান। "বিভূতরাতিং বিপ্র চিত্রশঃ"
( ঋক্ ৮।১নং ) 'বিভূতরাতিং বিভূতদানং' ( সায়ণ )

বিভূতি (প্রী) বি-ভূ-ক্তিন্। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐপর্য্য, পর্য্যায় ভূতি, ঐপর্য্য।

"এবাহিতে বিভূতর ইন্দ্রমাবতে" ( ঋক্ ১।৮।৯ )
'বিভূতর: ঐশ্বর্যাবশেষাঃ' ( সায়ণ )

অণিমা, ল'ঘমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিছ, বশিষ ও কামাবশায়িতা এই অষ্টবিধ ঐঘর্থাকে বিভূতি কহে। পাতঞ্জল-দর্শনে বিভূতিপাদে যোগের দারা কিরূপে কি কি ঐশ্বর্ধ্য লাভ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

২ শিবধৃত ভন্ম। দেবীভাগবতের একাদশ স্বন্ধে ১৪শ অধ্যারে বিভূতিধারণমাহাত্মা এবং ১৫শ অধ্যারে ত্রিপুণ্ডু ও উদ্ধ্যপুণ্ডু ধারণবিধি বর্ণনপ্রসঙ্গে এতদ্বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত আছে। ৩ তগবান বিষ্ণুর নিতা যে ঐশ্ব্যা,তাহাকে বিভৃতি কহে।

"পরাৎপরতরং তত্ত্বং পরং ত্রকৈকমব্যয়ম্।

নিত্যানন্দং স্বয়ং জ্যোতিরদ্বরং তমসঃ পরম্। কৈথাগ্য জন্ম যনিজ্যে বিভাজবিজি গীয়ালে॥"

শ্রুষর্যাং তম্ম যদ্রিক্তাং বিভূতিরিতি গীয়তে ॥" (কুর্মপুরাণ ১৯৯°) 
ত লক্ষী। "বিভূতিরস্ত স্থন্তা" (ঋক ১।৩০।৫) 'বিভূতির্লক্ষীঃ'

(সামণ) ৪ বিভবহেতু। "রয়িবিভূতিরীয়তে বচন্তা" (ঋক্ ৬।৬১।১) 'বিভূতির্জ্জনতো বিভবহেতুঃ' ( সামণ ) ৫ বিবিধ প্রষ্টি। (ভাগবত ৪।২৪।৪৩) ৬ সম্প্র

"অভিতৃষ বিভৃতিমার্ত্তবীং মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাম্।"(রঘূ° ৮।৩৬) বিভৃতিচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধগ্রন্থকারভেদ। (তারনাথ)

বিভূতিদ্বাদশী (স্ত্রী) বিভূতিবর্দ্ধিকা দাদশী। ব্রতবিশেষ, এই ব্রত করিলে বিভূতি বর্দ্ধিত হয়, এজন্ম ইহাকে বিভূতিদাদশীব্রত কছে। মংস্তপুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে— এই ব্রত বিফ্রত, ইহা সর্ব্ধপাপশাশক। ব্রতের বিধান এইরপা,—কার্তিক, অগ্রহায়ণ, কান্তুন, বৈশাধ বা আষাঢ় মাদের প্রমাদশশীর দিন সংখত হইয়া একাদশীব্র দিন উপবাদ করিয়া ভগবান্ বিফুর উদ্দেশে পূজা করিতে হইবে। এইরপে পূজা

করিয়া তৎপর দিন অর্থাৎ ধাদশীর দিন প্রাতঃকালে মান ও প্রাতঃকত্যাদি সমাপন করিয়া শুক্লমাল্য ও অম্বলেপনাদি ঘারা বিষ্ণুপূজা করিয়া নিমোক্তরূপ পূজা করিবে। যথা—

"বিভূতিদার নমঃ পাদাবশোকার চ জান্থনী।
নমঃ শিবারেত্যুক চ বিশ্বমূর্ত্তরে নমঃ কটিন্ 
কলপার নমো মেচু মাদিত্যার নমঃ করৌ।
দামোদরারেত্যুদরং বাস্তদেবার চ স্তনৌ ॥
মাধরারেতি হৃদরং কঠমুৎকন্তিতে নমঃ।
শ্রীধরার মুখং কেশান্ কেশবারৈতি নারদ ॥
পৃষ্ঠং শার্ম ধরারেতি শ্রবণৌ চ স্বর্ম্ভবে।
স্কারা শ্রাচক্রশনি গদাপরগুণাণরঃ।

পর্বান্ধনে শিরোত্রন্ধন্ন ইত্যভিপুজরে ॥" (মৎশুপু°৮০জ°)
'পাদৌ বিভূতিদায় নমঃ' 'জায়ুনী অশোকায় নমঃ' ইত্যাদি
রূপে পূজা করিতে হয়। একাদশীর দিন রাত্রে একটী কুন্ত
মধ্যে উৎপলের সহিত যথাসাধ্য ভগবান্ বিকুর মৎশুসৃষ্টি
নির্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে হয় এবং আর একটী সিতবক্ত
দারা বেষ্টিত তিলযুক্ত শুড়পাত্র রাখিতে হইবে। এই রাত্রিকে
ভগবান্ বিকুর নাম ও ইতিহাসাদি শ্রবণ করিয়া জাগরণ
করা বিধেয়। প্রাতঃকালে ঐ উদকুন্তের সহিত দেবমৃত্তি,
ব্রাহ্মণকে নিম্নোক্ত প্রার্থনা পাঠ করিয়া দান করিবে।

° যথা ন মুচ্যতে বিষ্ণোঃ সদা সর্কবিভূতিভিঃ।
তথা মামুদ্ধরাশেষহঃখদংসারসাগরাং॥"

এইরপে দান করিয়া ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্বকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। এই ত্রত প্রতিমাদে করিতে হয়। পূর্বে যে মাস উলিখিত হইয়াছে, উহার যে কোন মাস হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসরকাল ঘাদশ মাসে ঘাদশীর দিন এইক্রপ নিয়মে ব্রতায়্রন্তান করিতে হইবে। সংবৎসর পরে মথাশক্তি লবণপর্বতের সহিত একটী শ্ব্যা গুরুকে দান করিতে হয়। মাহার যেরপ শক্তি তিনি তক্রপ ধনবস্ত্রাদি দান করিবেন। অতি দরিদ্র ব্যক্তি এই সকল করিতে অসমর্থ হইকে যদি ত্রই বৎসরকাল একাদশীর দিন উপবাস, পূজা ও ঘাদশীর দিন পূজা পারণ করেন, তবে সকল পাতক হইতে মৃক্ত হইয়া বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মৃক্ত হন এবং তাহার পিতৃগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন। শত সহস্ত্র জন্ম তাহার শোক, ব্যাধি, দারিদ্রা বন্ধন হয় না এবং বহাদন তাহার স্বর্গভোগ হইয়া থাকে।»

( মৎশুপুরাণ ৮২ অ°)

<sup>\* &</sup>quot;ষশ্চাতিনিংশং পুরুষো ভক্তিমান্ মাধন্বং প্রতি ১ পুষ্পার্চনবিধানেন স ক্র্যাৎ বৎসরত্বয়ন্ ॥

বিভূতিম্ৎ (ত্রি) ১ ঐশ্বর্যাবান্। (ভাগবত ৩১৯।১৫)
বিভূতিমাধ্ব, একজন প্রাচীন কবি।
বিভূতিবল, একজন কবি।
বিভূদাবন্ (ত্রি) ঐশ্বর্যাদাতা (প্রজাপতি) 
বিভূমন্ (ত্রি) ১ শক্তিশালী, ঐশ্ব্যাশালী। ২ বিশিষ্টো ভূমা

কর্মাণ । (পুং) শ্রীক্ষ।
বিভূরসি (পুং) অগ্নিমূর্ত্তিভেদ। (মহাভারত বনপ )
বিভূবস্থা (ত্রি) বহু ঐখর্যা বা ধনবিশিষ্ট। (ঋক্ নাচ শ ১০)

विष्ट्र्य (क्री) विष्या प्रवाहित वि-पृष-िष्-नाष्ट्र ।

अधान्त्र अनुकात ।

(পুং) ২ মঞ্শ্রীর নামাস্তর । (ত্রিকা° ১।১।২২)

( ত্রি ) ৩ অলম্বরণ।

"চরণৌ পরস্পরবিভূষণৌ" (রামায়ণ ৩৩২।৩৩)

বিভুষণবৎ ( ত্রি ) ভূষার স্থায়। ( মৃচ্ছকটিক ৬১।২ )

विष्ट्रयन। (जी) > ज्या, अनकात। २ माजा।

বিভূষা (স্ত্রী) বি-ভূষ ই-জ (গুরোশ্চ হলঃ। পা তাতা১০৩) ততপ্তাপ । ১ শোভা। ২ আভরণ।

বিভূষিত (ত্রি) বি-ভূষ-জ্ঞ। যথা বিভূষা সংজাতাশু ইতি বিভূষা ইতচ্। ১ অলক্ষ্ত। ২ শোভিত।

বিভূষিন্ ( ত্রি ) বি ভূষ্-ণিনি । ১ বিভূষণকারী। ২ শোভিত, অলক্কত।

বিভূষ্ণ ( ত্রি ) > বিভূতিযুক্ত। (পুং ) ২ শিব।

विक्रुषा ( बि ) विভূষণের যোগা।

विञ्रु (बि) वि-च्-क। ३ १७। २ श्रु ।

বিভূত্র ( ত্রি ) > নানাস্থানে বিশ্বত।

"नटममः इष्टे क्निम्न गर्जः विज् वम्" ( अक् )। । । ।

২ অগ্নিহোত্রকর্মে বিহরণকারী।

'অগ্নিহোত্রাদিকশ্বণি বিহরস্তাঃ' (ঋক্ ১।৭১।৩ ভাষ্যে সায়ণ)

বিভূত্বন্ (পুং) যে ধারণ বা ভরণপোষণ করে।(ঋক্ ১।৯৬।১৯)

বিভেতব্য ( ত্রি ) ভীতির যোগ্য।

বিভেক্ত (পুং) > বিভেদকর্তা। ২ ধ্বংসকর্তা।

বিভেদ (পুং) > বিভিন্নতা, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য। ২ অপগম।

অনেন বিধিনা যস্ত বিভূতিবাদশীরতম্।
কুর্বাৎ স পাপনিস্কুলঃ পিতৃণাং তারয়েচ্ছতম্।
জনাণাং শতসাহস্তং ন শোকফলভাগভবেং।
ন চ ঝাধির্ভবেক্তস্ত ন দারিক্রাং ন বন্ধনম্।
বৈফবো বাথ শৈবো বা ভবেজ্জননি জন্মনি।
যাবদ্যুগনহস্তাণাং শতমটোত্তরং ভবেং।
ভবিং স্বর্গে ব্যেদ্ত্রনান্ ভূপ্তিশ্চ পুনর্ভবেং।
ভবিং স্বর্গে ব্যেদ্ত্রনান্ ভূপ্তিশ্চ পুনর্ভবেং।

ত বিভাগ। ৪ মিশ্রণ। ৫ বিকাশ। ৬ বিদলন। ৭ বিদারণ। বিভেদক (্ত্রি) ১ ভেদকারী, ভেদজনক। ২ বিশেষ। ৩ বিভাগ-কারী। (পুং) ৪ বিভীদক, বিভীতক।

বিভেদন ( ত্রী ) ১ নিপাতন, ভিন্নকরণ। ২ ফাটান। ৩ ফিলাণ। ৪ বিদলন। ৫ পৃথক্করণ।

বিভেদিন্ (ত্রি) > বিভেদকারী। ২ বিচ্ছেদকারী। ৩ পৃথক্কারী। বিভেন্ত (ত্রি) ভেদযোগ্য।

বিভ্রংশ (পুং) > বিনাশ, ধ্বংস। ২ পতন। ৩ পর্বতের ভৃঞ। বিভ্রংশিত (ত্রি) > বিভ্রষ্ট, পতিত। ২ বিচ্ছিন্ন। ৩ বিপথে নীত। ৪ বিলুপ্ত।

বিভংশিতজ্ঞান ( ি ) > জ্ঞানশৃত। ২ যাহার বৃদ্ধিনংশ হইয়াছে।

বিজ্পিন্ ( ফি ) ১ পতনশীল। ২ যাহার অধঃপতন ঘটিরাছে। ৩ নিংক্ষেণ। ৪ নিশ্চিন্ত।

বিভ্রট, পর্কতভেদ। (কালিকাপু° ৭৮।১৬)

বিভ্রেৎ ( ত্রি ) বি-ভূ-শতৃ বিভর্ত্তি যঃ। ধারণপোয়ুণকর্তা।

বিভ্রম (পুং) বি-ভ্রম-খঞ্। হাবভেদ। প্রিয়সমাগমে স্ত্রী-লোকের প্রথম যে প্রণয়বাক্যাদি ক্ষুরিত বা নানারকম শৃঞ্চার ভাবজ ক্রিয়াদি প্রকটিত হয়, তাহার নাম হাবভাব বা বিভ্রম। "স্ত্রীণামাত্তং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েয়ু।" (মেঘদুত ২৯৬)

২ অত্যন্ত আদক্তি জন্ম যুগপৎ ক্রোধ, হর্ষ ও মন্ততাজনিত ক্রীদিগের প্রকৃতির বৈপরীতা। প্রকৃতির এইরূপ বিপরীতজ্ঞাব হইলে স্ত্রীলোকে উন্মন্তের ন্থায় কথন হর্ষ, কথন ক্রোধ, কথন [বেশবিন্থাসের নিমিত্ত স্থার নিকট ] কুস্থম আবরণাদির যাচ্ঞা ও তত্তদুবা প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার [ এবং ইচ্ছা হইলে পূর্বপরিহিত ভূষণাদি ] বর্জন, দখীগণের সহিত প্রিয়-জনের আক্ষেপস্কৃতক আলাপ, অকারণ আসন হইতে উত্থান ও গমন প্রভৃতি কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

"ক্রোধঃ স্মিতঞ্চ কুস্থমাভরণাদি যাচ্ঞা তদ্বৰ্জনঞ্চ সহসৈব বিমণ্ডনঞ্চ। আফিশ্য কান্তবচনং লগমং সধীভি নিষ্কারণোখিতগতং বদ বিভ্রমং তৎ॥"

০ প্রিয় জনের আগমনসংবাদে সাতিশয় হর্ষ ও অমুরাগন বশতঃ অত্যন্ত ব্যন্ততাক্রমে স্ত্রীদিগের অযথাস্থানে ভূষণাদির বিভাস। যেমন তিলক পরিবার স্থানে অর্থাৎ ললাটে অঞ্জন, অঞ্জন পরিবার স্থানে অলক্তক এবং অলক্তক পরিবার স্থাক্র (গণ্ডে) তিলক ইত্যাদি।

 <sup>&</sup>quot;শ্রুতায়াল্রং বহিঃ কান্তমসমাপ্তবিত্বয়া।
ভালেঽয়নং দুটোল কিন কপোলে ভিলকঃ কৃতঃ।" (সাণদং ৬/১৪৬)

শ্বনন্না হর্ধনাগাদেদ নিতা গম্লাদিষ্। অস্থানে ভূষণাদীনাং বিস্থাদো বিভ্রমো মৃতঃ ॥"(সাহিত্যদ°এ১৪৩)\* ৪ শুলারনদোদগমে চিত্তবৃত্তির অনবস্থান।

"চিত্তরভানবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমো ভবে**ং।**"

৫ স্ত্রীদিগের ঘৌবনজ বিকারবিশেষ।

৬ ভ্রান্তি। (ভরত)

"তর্মত্রির্ভগবানৈক্ষৎ ত্বরমাণং বিহায়সা।

আমুক্তমিব পাষণ্ডং যোহধর্মে ধর্মবিভ্রম: ॥" (ভাগবত ৪।২১১২)

৭ শোভা।

"ললাটে শূলমুদ্রাঙ্কে জরাশুক্রাঃ শিরোর্ক্হাঃ ।

তত্ত শন্তুভ্ৰমাসঙ্গি গঙ্গান্তোবিভ্ৰমং দধুঃ॥" (রসতরঙ্গিণীং।৩৬৭)

৮ সংশয়। (হেম)

"शृत्रव्रम् वहनामा जिर्वा हिनौ जिर्जू वर्षणम्।

কুর্ব্বলকা গুনিমে ধবর্ষাসময়বিভ্রমম্ ॥" (কথাসরিৎসা° ১৯।৬৫)

৯ ভ্রমণ। ( শব্দরত্বাবলী ) > ব্যাপত্তি, ক্রিয়াবিভাট্।

"তীব্রার্ভিরপি নাজীণী পিবেচ্ছ্ লম্বমৌষধম্। জামসল্লোহনলো নালং পক্তবুং লোবৌষধাশনম্॥

নিহন্তাদপি চৈতেষাং বিভ্রমঃ সহসাভুরম্।

জীর্ণাশনে তু ভৈষজাং যুঞ্জাৎ শুক্তব্যুদ্ধর ।" (বাগ্ভটস্থ ৮ সং)

'এতেষাং দোষোষধাশনানাং সম্বন্ধী যো বিভ্ৰমো

ব্যাপত্তিঃ দ সহসা আতুরং রোগিণং হস্তাৎ ॥' ( তট্টাকা )

বিভ্ৰমা ( স্ত্ৰী ) বাৰ্দ্ধক্য।

विज्ञिमन् ( वि ) विज्ञमयूक ।

বিভ্ৰান্ত, বিজ্ঞাট ( ত্রি ) বিশেষেণ ভ্রান্ততে ইতি বি-ভ্রান্ত কিপ্ ( অন্তেভ্যোহপি দৃশুতে। পা অসম্পর্কারি দ্বারা দীপ্তিশীল। পর্যায়—ভ্রান্তিঞু, রোচিষ্ণু।

''ৰিভ্ৰাড় বৃহৎ পিবতু সোম্যং মধ্বায়ুৰ্দ্ধদ্ যজ্ঞপতাৰবিহুতম্।''

( शक् २०।२१०।)

'विजाफ् विजाक्षमानः विख्यस्य नीलामानः' ( माय्र )

२ (ना डमान। ७ नी शिमान्। ८ जालन्, विलन्, नक्षि।

বিভাজ (পুং) রাজভেদ। (বরিবংশ) [ বৈত্রাজ দেখ।]

বিভ্রাতৃব্য (ক্লী) ভ্রাতার কনিষ্ঠ। বৈমাত্তেয়।

विज्ञांख (वी) वि-वम-छ। विज्ञमपूक ।

विजािख (बी) वि-ज्ञय-किन्। > विज्ञय।

বিভ্ৰাষ্ট্ৰ ( জ্বী ) > দীপ্তি, প্ৰভাগ ২ শোভা।

\* উজ্জ্ব নীলমণিতেও এইরূপ ভাবের উল্লেখ আছে, যথা,— "ব্রুভপ্রান্তিবেলায়াং মননাবেশসংভ্রমাও। ব্রুমো হারমালানি ভূষাস্থানবিপর্যায়ঃ॥" (উজ্জ্বনীলম্নি) বিক্রত ( পু: ) বক্র শবের প্রামাদিক শাঠ। ( তারত বনপর্ব ) বিক্রেষ ( পু: ) বিপ্রমোহ। ( আর্থ শ্রেণ । । । । ১২ ভাষ্য )

বিভ্ৰত্বই ( ত্রি ) বিভূ ত্রনা কর্তৃক জগতের আধিপত্তো গাঁপিত।
"বং স্কু ফুং ধিষণে বিভূতিইং ঘনং" ( ঋকু ৩।১৯।১ )

'বিভ্ৰতষ্ঠং বিভূনা ব্ৰহ্মণা জগদাধিপত্যে স্থাপিতম্' । ( সায়ণ )

বিভ ন্ ( ত্রি ) বিভূ, ব্যাপ্ত। "প্রকেতো অঙ্গনিষ্ট বিভূ।" ( ঋক্ ১)১১৩।১ ) "বিভূ । বিভূব্যাপ্তঃ, বিপ্রসম্ভোগ ভূমংজারামিতি ভবতেভূ প্রভায়ঃ। স্থপাং স্বল্গিভ্যাদিনা সোরাকারাদেশঃ, ও স্থপীতি যণাদেশখ ন ভূ স্থঝিয়োরিতি প্রতিষ্কেধে প্রাপ্তে ছন্দ্রন্ত্রাভরশ্বেতি যণাদেশঃ' ( সায়ণ ) ( পুং ) ২ স্থধনার পুত্র।

"বিভুনা চিদাশ্বপঃ" ( ঋক্ ১০।৭৬।৫ )

'বিভা স্থান্তম পুতঃ তেন' ( সায়ণ )

বিভ্ৰাপ্ত ( ত্রি ) মহদ্বাক্তিদিগেরও অভিভবকারক।

"হোতর্বিভ্যাসহং রয়ি স্তোতৃভ্যঃ" ( ঋক্ ৫।১০।৭ )

'বিভা্দহং মহতামপ্যভিভবিতারং' ( সারণ )

বিমা, স্মাজার অদ্ববর্তী স্থাবাবা দীপের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ঐ দীপের পূর্ববিংশে অবস্থিত। দিপ প্রণালীমধ্যস্থ কয়েকটা দীপও এই রাজ্যের অন্তর্ভু । রাজ্যের অন্তর্গত গুরুষ্ণ অপি দীপে একটা আয়েরগিরি আছে, এখনও তথায় সময় সময় অয়ৢালগীরণ হেইয়া থাকে। বিম উপসাগকে প্রবেশপথের কিছু উর্দ্ধে বিম নামক ক্ষুদ্র নগর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ওলন্দাজদিগের একটা কেল্লা আছে। অক্ষা ৮°২৬ দিন্দিণ এবং দ্রাঘি ১১৮°-৩৮ পূর্ব্বে উপসাগরের প্রবেশদার। এখানকার অধিবাসী-দিগের ভাষা সম্পূর্ণরূপে অভিনব। কিন্তু তাহারা সিলেবিদ্ দীপবাসীর লিখিত বর্ণমালায় লেখাপড়া পরিচালনা করে। তাহাদের স্বজাতি মধ্যে যে বর্ণমালা প্রচলিত ছিল, তাহা এখন একরপ লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বভাব ও রীতিনীতিতে তাহারা সম্পূর্ণরূপে স্থান্ডা সিলেবিদ্ দীপবাসীর স্থায়। কিন্তু তাহারের মত বিমবাসীরা উত্তমশীল ও কর্ম্মাঠ নহে।

এই রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার। এখানে চন্দন কাষ্ঠ, মোম ও অর্থ পাওয়া যায়। এখানকার অর্থজাতি কুদ্রাকার হইলেও বেশ স্ফুগঠিত ও স্থানর। ওমুঙ্গঅপি দ্বীপের অর্থগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এখানকার অধিবাসীরা ঐ সকল অর্থ বিক্রমার্থ যবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া থাকে।

বিমজ্জান্ত ( তি ) শরীর। ( ভারত বনপর্ব )

বিম্প্রল (ত্রি) বিগতং মণ্ডলং ফ্লাৎ। মণ্ডলরহিত, পরি-বেশশুভা।

বিমন্ত ( ত্রি ) বি-মন-ক্ত। ১ বিক্রমতিবিশিষ্ট। ২ জোমতী তীরস্থিত নগরভেদ। (রামায়ণ ২।৭২১৩) বিমতি (স্ত্রী) বি-মন-ক্তি। ১ বিক্ছমতি, বিক্ছবুদ্ধি। ২ অনিচ্ছা, অসমতে। ৩ সংশয়। (দিব্যা° ৩২৮।১)

বিম্তিতা (স্ত্রী) বিমতের্জাবঃ বিমতি-তল-টাপ্। বিমতির ভাব বা কার্য্য, বিমতির কার্য্য।

বিমতিমন্ (পুং) বিমতের্ভাবঃ (বর্ণদূঢ়াদিতাঃ ব্যঞ্চ্। পা বাসস্থা) ইতি ইমনিচ্। বিমতির ভাব, বৈমত্যা, বিমতিতা, বিশ্রীত বৃদ্ধির কার্যা।

বিমতিবিকীরণ ( পুং ) > অসমতিপ্রকাশ। ২ গর্ত, সমাধি জন্ত খাত খনন। ৩ বৌদ্ধমতে সমাধিভেদ।

বিমতিসমুদ্বাতিন্ (পুং) বৌদ্ধ রাজকুমারতেদ। বিমৎসর (ত্রি) বিগতো মৎসরো ষস্ত। মৎসররহিত, অহ-স্থারশৃত্য, মাৎসর্ঘাহীন।

"হস্মাৎ স সভ্যবাক্ শাস্তঃ শত্রাবপি বিমৎসরঃ 🗗

( মার্কণ্ডেয়পু° ৯।৭ )

বিমথিত (ত্রি) বি-মথ-তৃচ্। বিশেষরূপে মথনকারক। বিমথিত (ত্রি) বি-মন্থ-জ্ঞ। বিশেষরূপে মথিত, বিনাশিত। বিমদ (ত্রি) বিগতঃ মদো যশু। মদরহিত, বিমৎসর, মাৎ-স্থাহীন।

বিমধ্য (ক্লী) বিকলমধ্য, ঈষদূন মধ্যভাগ, যাহার মধ্যভাগ পূর্ণাবয়ব নহে।

"জগাম স্থরো অধ্বনো বিমধ্যং" ( ঋক্ ১০।১৭৯।২ )
"বিমধ্যং বিকলমধ্যং ঈষদূনং মধ্যভাগং" ( সায়ণ )

বিমনস্ (তি) বিকল্প মনো বস্ত। চিন্তাদি ব্যাকুলচিত্ত, পর্য্যান্ত্র-ছম্মনাঃ, অন্তর্মনাঃ, ফু:খিতমানস। (শব্দর্জা°)

বিমনক ( ত্রি ) বিনিগৃহীতং মনো ষস্ত, বহুত্রীহো কপ্ সমাসাস্তঃ।
বিমনাঃ।

"বিলোক্য ভগ্নশংকরং বিমনস্বং ব্যধ্বজম্।" (ভাগবত ৭।১০।৬১)
বিমনায়মান ( ত্রি ) বিমনদ্-ক্যচ্, বিমনায়-শানচ্। ছঃথিত,
বিষয়।

বিমনিমন্ (পুং) বিমনসো ভাবঃ বিমনস্ (বর্ণদূঢ়াদিভাঃ ব্যঞ্চ। পা ধায়াসহত) ইতি ইমনিচ্, মনস্ শক্ষপ্ত টেলেপিঃ। বিমনার ভাব।

বিমন্ত্যু (ত্রি) বিগতঃ মন্ত্যঃ ক্রোধো শস্ত। ক্রোধরহিত, রাগশৃত্য।

"পরা হি মে বিমন্তবঃ পতস্তি" ( ঋক্ ১**৷২**৫৷৪ )

'বিমন্তবঃ ক্রোধরহিতাঃ' ( সায়ণ )

বিমন্ত্যুক ( ত্রি ) বিমন্ত্য-স্বার্থে কন্। বিমন্ত্য, ক্রোধরহিত। বিময় ( প্রং ) বি-মী 'এরচ্' ইত্যচ্। বিনিময়। ( হেম ) বিমর্দ্ধি ( পুং ) বিমৃত্যতে হসৌ ইক্তি রি-মৃদ-মৃঞ্। ১ কালস্কত- বৃক্ষ, চলিত কালকাস্থনিয়া। ২ বিমর্দন, ঘর্ষণ। ও পেষণ, চুর্ণন। ৪ মন্থন। ৫ সম্পর্ক।

"অসৌ महिल्कि विभाग विक

ব্ৰিমাৰ্গগাৰীচিৰিমৰ্দ্দশীতঃ।" (রঘু ১৩) ।

'ত্রিমার্গগা গন্ধা তস্তা বীচীনাং বিমর্দ্দেন সম্পর্কেণ শীতঃ'

(মলিনাথ)

৬ যুদ্ধ। (রামায়ণ ৩।৩২।৭) ৭ কলহ।

**"কার্য্যার্থিনাং বিমর্দ্ধো হি রাজ্ঞাং দোষায় করতে।**"

( त्रामाग्रव ११७२।२८)

৮ পরিমল। ৯ বিনাশ। ১০ সম্বাধ।

বিমদ্দিক (পুং) বিমৰ্দ্দ এব স্বার্থে কন্। ১ চক্রমৰ্দ। (ত্রি) ২ বিমন্দিনকারী।

বিমদ্দিন ( क्री ) বি-মূদ-ল্যুট্। কুস্কুমাদি মুর্দ্দিন, পর্য্যায়—পরিমল, বিমদ্দি। ( শলরত্বা°) ২ বিশেষরূপে মন্দিন। ( ত্রি ) বিশেষেণ মূদ্নাতীতি বি-মূদ-ল্যু। ৩ মন্দিনকারী, পীড়াদায়ক। "অরং স রসনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমন্দিনঃ। নাভ্যুরজ্বনস্পাশী নীবীবিশ্রংসনঃ করঃ॥"

( সাহিত্যদর্পণ ৪।২৬৬ )

বিমার্দ্দিত (ত্রি) বি-মৃদ-জ্ঞ। ১ স্পষ্ট। ২ পিষ্ট। ৩ দলিত।
৪ মথিত, বিলোড়িত। ৫ চুর্গিত। ৬ সংঘটিত।
বিমার্দিন্ (ত্রি) বি-মৃদ-ইনি। বিমর্দদকারক। মথনকারক।
"নগতরুশিথরবিমার্দ্দী সশক্করো মারুতশ্চওঃ।" (বৃহৎস° ৩)১)
বিমার্দ্দোপ্র (প্রং) বিমর্দ্দাছত্তিগ্রতীতি উদ্-স্থা-ক। মর্দ্দন হইতে
জাত স্থগদাদি।

"অথ গন্ধে পরিমলো বিমর্জোথে মনোহরে।
দ্রগামী মনোহারী গন্ধ আমোদ ঈরিতঃ ॥" ( শন্ধরত্না°)
বিমৃশ (পুং) বি-মৃশ-ঘঞ্। > বিতর্ক, বিচারণা। ২ তথ্যামুসন্ধান।
ত বিবেচনা। ৪ যুক্তিদারা পরীক্ষা করা। ৫ অসংস্তোষ।
ভ অধৈর্যা।

বিমর্শন (ক্লী) বি-মৃশ-ল্যুট্। ১ পরামর্শ, বিতর্ক।

"বিতর্কঃ স্থান্থররনং পরামর্শো বিমর্শনম্।

অধ্যাহারস্তর্কউহোহস্থরাক্তগুণদূষণম্॥" (হেম)

বিমৃশ্যতেহনেনতি বি-মৃশ-করণে-ল্যুট্। ২ জ্ঞান।

"কর্ম্মণা কর্মনির্হারো ন হাত্যস্তিক ইয়তে।

অবিদ্দধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥" (ভাগবত ৬।১।১১)

বিমর্শিন্ (ত্রি) বি-মৃশ-ইন্। বিমর্শকারক।

বিমর্ষ্ব (পুং) বি-মৃশ-ঘঞ্। বিচারণা, বিচার, বিমর্শ।

"প্রণয়ঃ স্ত্রীয়ু মুফাতি বিমর্শং বিভ্যামপি॥"

( क्थामतिष्मा° २•। ५२8 )

২ অসহন। ৩ অসন্তোষ। ৪ নাট্যাক্সভেদ।

"অথ বিমর্ঘাঙ্গানি—
অপবাদোহথ সন্ফেটো ব্যবসায়ো দ্রবো হ্যাভিঃ।
শক্তিঃ প্রসঙ্গঃ থেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনং॥
প্ররোচনা বিমর্ঘে স্থাদানঃ ছাদনং তথা।
দোষপ্রথাপবাদঃ স্থাৎ সন্ফেটো রোষভাষণম্॥"

( সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৭৮ )

অপবাদ, সন্ফেট, ব্যবসায়, দ্রব, হাতি, শক্তি, প্রসঙ্গ, খেদ, প্রতিষেধ, বিরোধন, প্ররোচনা, আদান ও ছাদন এই সকল বিমর্থের অঙ্গ।

ইহাদের লক্ষণ যথা—

দোষকথনের নাম অপবাদ, ক্রোধপূর্বক কথনের নাম সন্দেট, কার্যানির্দ্দেশের হেতুর উদ্ভবের নাম ব্যবসায়, শোক-বেগাদির দ্বারা অভিভূত হইয়া গুরুজনকে অতিক্রমণের নাম দ্রব, ভরপ্রদর্শন দ্বারা উদ্বেগজননের নাম হ্যতি, বিরোধ প্রশমনকে শক্তি, অত্যন্ত কীর্ত্তন বা দোষাদিকীর্ত্তনের নাম প্রসঙ্গ, মন বা শ্রমদ্বারা জাতখেদকে শ্রম, অভিলবিত বিষয়ের প্রতীঘাতের নাম প্রতিষেধ, কার্য্য ধ্বংস হইলে তাহাকে বিরোধন, সংহার বিষয় প্রদর্শিত হইলে আদান, কার্য্যোদ্ধারের জন্ম অপমানাদি সহনের নাম ছাদন। এই সকল বিমর্থের অঙ্গ।

"ব্যবসায়শ্চ বিজেয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুসম্ভবঃ।

দ্রবো গুরুব্যতিক্রান্তিঃ শোকাবেগাদিসম্ভবা॥
তর্জনোদেজনে প্রোক্রা হ্যতিঃ শক্তিঃ পুনর্ভবেৎ।
বিরোধস্য প্রশমনং প্রসঙ্গো গুরুকীর্ত্তনম্॥
মনশ্চেষ্টা সমুৎপন্নঃ শ্রমঃ থেদ ইতি স্মৃতঃ।
ঈ্পিতার্থপ্রতীঘাতঃ প্রতিষেধ ইতীয়তে॥
কার্য্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্মৃতম্।
প্ররোচনা তু বিজ্ঞেয়া সংহারার্থপ্রদর্শিনী॥
কার্য্যসংগ্রহ আদানং তদাতশ্চাদনং পুনঃ।
কার্য্যার্থমপ্রমানাদেঃ সহনং খলু ষ্ট্রবেৎ।

( সাহিত্যদ° ভাত৭৮-৩৯০ )

সাহিত্যদর্শণে ইহার সকল উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে, বাছল্য ভয়ে, তাহা প্রদর্শিত হইল না।

নাটকে বিমর্ষ বর্ণন করিতে হইলে এই সকল অঙ্গের বর্ণনা করিতে হয়।

বিমল ( ত্রি ) বিগতো মলো যত্মাৎ। > নির্মাল, স্বচ্ছ। পর্য্যায়
—-বীধু, প্রয়ত। ( শব্দরত্মাণ )

২ চাক্র, মুন্দর, মনোহর। ৩ শুদ্র। ৪ নিম্বলয়, নিজ্পাপ। (পুং) ৫ তীর্থকরভেদ। [জৈন দেখ।] (মেম) ভ স্থামের পুত্র। (ভাগবত ১০)৪১) (ক্লী) । প্রশ্ন কাষ্ঠ। ৮ রোপ্য। ১ সৈদ্ধব লবণ। (বৈত্যকনি°) ১০ উপধাতৃ-বিশেষ। পর্যায়—নির্মাল, স্বচ্ছ, অমল, স্বচ্ছধাতৃক। গুণ—কটু, তিক্ত, ত্বগ্লোষ ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে এই ধাতুশোধনের বিষর এইরপ লিখিত আছে যে, ওলের মধ্যে মাক্ষিক কিংবা বিমল রাখিয়া মূত্র, কাঁজি, তৈল, গোহ্গ্ব, কদলীরস, কুলখকলায়ের ক্কাথ ও কোদ ধান্তের কাথ, ইহাদের স্বেদ দিয়া ক্ষার, অমুবর্গ ও লবণ-পঞ্চক, তৈল ও দ্বতসহ তিনবার পুট দিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়।

জন্দীর লেবুর রসে স্বেদ দিয়া মেষশৃঙ্গী ও কদলী রসে এক
দিন পাক করিলে বিমল বিশুদ্ধ হয়। (রসেন্দ্রসারসং বিমলগুদ্ধি)
এই উপরস বিমল শোধন না করিয়া ব্যবহার করিতে নাই,
অশোধিত বিমল ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার পীড়া হয়।
বিমল, ১ এক জন তান্ত্রিক আচার্য্য। শক্তিরত্নাকরে ইহাঁর

উল্লেখ আছে। ২ শঙ্করশিয়া পদ্মপাদের পিতা। ত রাগচন্দ্রোদয় নামক

সঙ্গীত-গ্রন্থরচয়িতা। ৪ তীর্থন্ধরভেদ। ৫ স্থাদ্রি বর্ণিত ছুই জন রাজা। (স্থা<sup>০</sup> ৩৪।২৯, ৩১)।

৬ এক জন দণ্ডনায়ক। ইনি অর্ব্যুদ পর্ববেতাপরি একটা মন্দির ও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। থরতরগচ্ছের অস্তর্গত প্রসিদ্ধ জৈনস্থরি বর্দ্ধমান উহা দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার দ্বারা পবিক্র করেন।

विभागक ( थः ) > भृगावान् প्रखत्र एक ।

"বৈদ্য্যপুলকবিমলকরাজমণিক্ষটিকশশিকাস্তা:।" (বৃহৎস° ৮০।৪)
২ ভোজের অস্তর্গত তীর্থভেদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ২৯।১৫)

বিমলকীর্ত্তি (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য। ইনি কএকথানি মহাধানস্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থগুলি বিমলকীর্ত্তি-স্থানামে প্রচলিত।

বিমলগর্ভ (পুং) ১ রাজপুত্রভেদ। (স্কর্মপুত্ত°) ২ বোধি-সত্বভেদ।

বিমলচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (তারনাথ)

বিমলতা (স্ত্রী) বিমলস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। পবিত্রতা।

"ততঃ প্রভাতে বিমলে স্থর্য্যে বিমলতাং গতে।" (ভারত «প°)

বিমলত্ব (क्रौ) পবিত্রতা, নির্মানতা।

\*সর্বজ্ঞতেব বিমলত্বমপীহ হেতুঃ।\*

বিমলদতা (স্ত্রী) রাজমহিষী ভেদ। (স্বন্ধ্রপুঞ্°)

বিমলদান (ক্লী) বিমলং বিগুদ্ধং দানং। > নিত্য, নৈমিছিক ও কাম্য ব্যতীত ঈশ্বরপ্রীত্যর্থদান।

গরুড় পুরাণে লিখিত আছে,—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য 😻

বিমল চতুর্বিদ দান। অনুপকারী ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন কোন ফল-কামনা না করিয়া যে দান করা যায় এবং পাপশান্তির জন্ত বিদ্যানের হল্তে যাহা কিছু দান করা যায়, এই মহদমুষ্ঠানকে নৈমিত্তিক দান বলা হয়। পুত্র, জয়, ঐশর্য্য ও স্বর্গকামনায় বে দান করা যায়, তাহাকে কাম্য এবং মনে মনে সাধিক ভাবে যে দান করা যায়, তাহাকে বিমল দান কহে।\*

বিমলনাথপুরাণ, জৈন পুরাণভেদ। ইহাতে জৈন তীর্থকর িবিমলনাথের মাহাত্মা বর্ণিত হইয়াছে।

[ পুরাণ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য। ]

বিমলনির্ভাস (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্র কথিত সমাধিভেদ।
বিমলনেত্র (পুং) বৃদ্ধভেদ।
বিমলপিগুক (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ধ)
বিমলপুর (ক্লী) নগরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৬।৮৬)
বিমলপ্রদীপ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রোক সমাধিভেদ।
বিমলপ্রভ (পুং) > বৃদ্ধভেদ। ২ দেবপুত্র গুদ্ধাবাসকারিক।
ত সমাধিভেদ।

বিমলপ্রভা (স্ত্রী) রাজমহিষীভেদ। (রাজতর° এ৩৮৪) বিমলপ্রভাসশ্রীতেজোরাজগর্ভ (পুং) বোধিসম্বভেদ। বিমলবুদ্ধি (পুং) বৌরভেদ।

বিমলবোধ, ছর্ব্বোধপদভঞ্জিনী নাম্রী মহাভারতের একজন
টীকাকার। ইনি রামায়ণের একথানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন।
অর্জ্জুন মিশ্র ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত মহাভারত
টীকায় টীকাকার বৈশম্পায়নটীকা ও দেবস্বামীর মত উদ্বৃত
করিয়াছেন।

বিমলব্রেক্সচর্য্য, স্বাত্থানন্দন্তোত্রপ্রণেতা।
বিমলভন্ন (পুং) বৌদ্ধভেদ। (তারনাথ)
বিমলভাস (পুং) সমাধিভেদ।
বিমলভ্ধর, সাধনপঞ্চকটীকারচয়িতা।
বিমলমণি (পুং) বিমল: স্বচ্ছো মণি:। ক্ষটিক।
বিমলমণিকর (পুং) বৌদ্ধ দেবভাভেদ। (কালচক্র ৩১৪০)
বিমলমিত্র (পুং) বৌদ্ধ ঘতিভেদ। (তারনাথ)

"নিতাং নৈমিত্তিকং কাম্যং বিমলং দানমীরিতম্।
 ত্রুগুহনি বংকিঞ্চিন্দীরতেহমুপকারিবে।
 অমুদ্দিশু কলং তৎ স্থাৎ ব্রাহ্ণণার তু নিত্যকন্।
 বন্ধু গাপাপশাস্ত্যৈ চ দীরতে বিছবাং করে।
 নৈমিত্তিকং তছদ্দিষ্টং দানং মন্তিরম্প্তিতন্।
 অপত্যবিজ্ঞের্যর্গ্রম্পায় বং প্রদীরতে।
 দানং তৎকাম্যমাখ্যাতম্বিভিধ্রতিস্তাকে:।
 তেত্সা সন্ত্রুকেন দানং ত্রিমলং মুভ্ন্ ।" (পরুড় ৫১ আ০।)

বিমলবাহন (পুং) রাজভেদ। (শক্রপ্পর্মা° ৩।৫)
বিমলবেগশ্রী (পুং) রাজপুত্রভেদ।
বিমলবৃহ্হ (ক্নী) উন্থানভেদ। "তত্র রাত্রো বিনির্গতারামাদিত্যউদিতে বিমলবৃহ্হনামোন্থানং তত্র বোধিসন্থো বিনির্গতো২তুং।" (ললিতবি° ১৩৯ পৃ°)

বিমল শ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসন্বভেদ।

বিমলসম্ভব (পুং) পর্বতভেদ। বিমলাদ্রি।

বিমলসরস্থতী (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যাকরণ। ইনি রূপমালা নামে একথানি ব্যাকরণ প্রণন্মন করেন।

বিমল সা, একজন ধনবান্ বণিক্ পুত্র। ইনি ১০৩২ খুঃ
স্থান্দে আবু পর্বতে স্থনামে একটা মন্দির স্থাপন করেন।
উহা আজিও বিমল সার মন্দির নামে প্রথিত। এই
মন্দিরটা বিশেষ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ। ইহার গঠনকার্য্য বিশেষ
প্রশংসার যোগ্য। মন্দিরটা দেখিলেই জৈনস্থাপত্যশিল্পের
নিদর্শন বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের দালানের স্তম্ভশ্রেণী ও
চাদোয়ার চিত্রাবলী বড়ই স্থানর। এখানে পার্শ্বনাথের মৃত্তি
বিরাজিত আছে। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য বদ্ধমান হরি
কি সমাধা করিয়াছিলেন ? [বিমল দেখ]

বিমল সূরি, জৈনস্থরিভেদ। ইনি প্রশ্নোত্তররত্বমালা নামে এক থানি গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থখানি আর্য্যাচ্ছনেদ লিখিত। পদ্মচরিত্র নামে আর এক খানি গ্রন্থও ইহাঁর রচিত বলিয়া প্রকাশ।

বিমলস্বভাব (পুং) বিমলঃ স্বভাবঃ। নির্মাণস্বভাব। (এি) ২ নির্মাণস্বভাববিশিষ্ট। ৩ পর্বতভেদ। (তারনাথ)

বিমলসেন, কান্তকুজপতি ধর্মের বংশধর। ইনি নায়ক ও দল-পাঙ্গলা উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

বিমলা (স্ত্রী) বিমল-টাপ্। ১ সপ্তলা, চলিত চামরক্ষা।
(অমর) ২ ভূমিভেদ। (মেদিনী) ও দেবীভেদ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে, বিমলাদেবী বাস্থদেবের নারিকা।

"পুজয়েৎ কর্ণিকামধ্যে বাস্তদেবস্ত নায়কম্। বিমলা নায়িকা তম্ম বাস্তদেবস্থ কীর্ত্তিতা॥"

( কালিকাপু° ৮২ অ° )

তন্ত্রচূড়ামণিতে লিখিত আছে, উৎকল দেশে ভগবতীর নাভিদেশ পতিত হয় এবং ঐ স্থান বিরজাক্ষেত্র নামে খ্যাত, এই স্থানে দেবীর নাম বিমলা এবং ভৈরবের নাম জগরাথ।

"উৎকলে নাভিদেশঞ্চ বিরল্পকেত্র উচ্যতে। বিমলা সামহাদেবী জগনাথস্ত ভৈরবঃ॥"

( তন্ত্ৰচূড়ামণি ৫> পীঠনিৰ্ণয় )

দেবী-ভাগৰতমতেও পুরুষোত্তমে দেবীর নাম বিমলা।

"গন্নারাং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে।"

(দেবীভাগ° ৭া৩ • 1৬৪)

দেবীপুরাণে বিমলা দেবীর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্থাথ্য বিমলা কার্য্যা গুদ্ধহারেল্বর্চসা।

মুণ্ডাক্ষত্রধারী চ কমগুলুকরা বরা ॥

নাবাসনসমারতা খেতমাল্যাম্বরপ্রিয়া।

দধিক্ষীরোদনাহারা কপুর্মদচর্চিতা।

সিতপঙ্কজহোমেনরাষ্ট্রায়ুর্পবর্দ্ধনী॥" (দেবীপু°)

বিমলাকর (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎ ৭১।৬৭)

বিমলাগ্রনেত্র (পুং) বুদ্ধতে।

বিমলাতাক (ত্রি) বিমলঃ নির্মাণ আত্মা যথ। > নির্মাণ, বিমলসভাব। (অমরটীকায় রায়মুকুট)

বিমলাত্মন্ (ত্রি) বিমলঃ আত্মা স্বভাবো যশু। নির্মাল, বিমলস্ভাব। ২ চন্ত্র। (রামাণ ৩৩৫,৫২)

বিমলাদিত্য (পুং) সূর্যা।

বিমলাদিত্য, চালুক্যবংশীয় এক জন রাজা। দানার্গবের পুত্র। ইনি স্থ্যবংশীয় রাজরাজের কন্সা ও রাজেক্রচোড়ের কনিষ্ঠা ভগিনী কুণ্ডবা দেবীকে বিবাহ করেন। ইনি ৯৩৭ হইতে ৯৪৪ শক পর্যান্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

বিমলান্তি (প্রং) বিমলঃ অদ্রিঃ। শক্রপ্তর পর্বত। (হেম)
বোধ হয়, তারনাথ ইহাকে বিমলসম্ভব ও বিমলস্বভাব বিলয়।
উল্লেখ করিয়াছেন।

বিমলার্থক (ত্রি) নির্ম্মণ । (অমরটীকার রার্মণ)
বিমলানন্দনাথ, সপ্তশতিকাবিধি-রচরিতা।
বিমলানন্দযোগীন্দ্র, সচ্চন্দপ্রতিপ্রণেতা।
বোগীন্দের গুরু।

বিমলাশোক (ক্লী) তীর্থযাত্রী বা সন্মাসী সম্প্রদায়ভেদ। বিমলাশ্বা (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

"বিমলাখাগ্রামভূজো নরাভা ব্যবহারিণঃ।"(রাজতর° ৪।৫২১)
বিমলেশগিরি, মহোদধের দক্ষিণ হইতে সহাদ্রি প্রান্ত পর্যান্ত
অবস্থিত একটা পর্বাত। এখানকার আমলকী গ্রাম একটা
তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। (দেশাবলী)

বিমলেশ্বরতীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ।
বিমলেশ্বরপুক্ষরিণীসংগমনতীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ।
বিমলোগ্য (ক্রী) তন্ত্রগ্রভেদ।
বিমলোদকা (ক্রী) নদীভেদ। বিমলোদা নামেও প্রচলিত।
বিমন্তকিত (ত্রি) দ্বিধণ্ডিতমন্তক। মন্তক্ষীন।
বিমহৎ (ত্রি) স্থমহৎ, অতি মহৎ।
ব্যহস্ (ত্রি) অতি তেজ্বী।

"পাথাদিবো বিমহসঃ" ( ঋক্ ১৮৮৬) )

'বিমহসঃ বিশিষ্ঠং মহস্তেজো যেবাং তে তথোক্তাঃ' (সারণ)

বিমহী ( স্ত্রী ) বিশেষরূপে মহৎ, অতি মহৎ।

"বিমহীনাং মেধে বুণীত মত্যঃ" ( ঋক্ ৮।৬।৪৪ )

'বিমহীনাং বিশেষেণ মহতাং দেবানাং' ( সায়ণ )

বিমা (দেশজ) বন্ধক। Life insure করাকে জীবনবিমা বলে। বিমাংস (ক্লী) বিরুদ্ধ মাংসং। অশুদ্ধ মাংস। কুকুরাদির মাংস। বিমাতৃ (স্ত্রী) বিরুদ্ধা মাতা। মাতৃসপত্নী, চলিত সংমা। বিমাতা বয়ঃক্নিষ্ঠা হইলেও পূজনীয়া।

শাতৃঃ পিতৃঃ কনীয়াংসং ন নমেৎ বয়সাধিক: ।
নমস্থ্যাৎ গুরোঃ পত্নীং প্রাতৃজায়াং বিমাতরম্ ॥ (শ্বুজি)
বিমাতৃজ (প্রং) বিমাতৃজায়তে ইতি বিমাতৃ-জন-ড । মাতৃসপত্নী-পুত্র, পর্যায় বৈমাত্রেয়, বৈমাত্র । (জটাধর)
বিমাথ (প্রং) বিশেষ প্রকারে মন্থন । মথিত, নির্জিত বা
দমন কারণ।

"বিমাথং কুর্বতে বাজস্থতে:।" ( তৈত্তি° ব্রা° ১।৩৮।৪)
বিমাথিন ( ত্রি ) ভূমিতে নিক্ষিপ্ত বা মর্দিত।
"অথ ক্ষণং দত্তস্থপাং ক্ষণাস্তরবিমাথিনীম্।
দৈবস্থেব গতিং তত্র তন্থো শোচন্ স তাং প্রিয়াম্॥"
(ক্থাসরিৎসা° ১০।১৩৯)

বিমান (প্রংক্ষী) বিগতং মানমূপমা ষশু। স্ব দেবরও, পর্য্যায় ব্যোমযান। (অমর) "ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভিন ফিভুয়তে।

খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাতভয়াৎ পথি ॥" ( কুমারস° ২।৪৫ )

২ ইন্দ্রের রথভেদ।

৩ সার্বভৌমগৃহ, সপ্তভূমি গৃহ, সাততলা বাটী।

\*সর্ব্যরত্রসমাকীর্ণাং বিমানগৃহশোভিতাম্ ॥''(রামায়ণ ১।৫।১৬) 'বিমানোহস্ত্রী দেবধানে সপ্তভূমে চ সন্মনি ।'

( রামায়ণ ১৷২৫৷:৬ টীকাধ্রত নিঘণ্ট্ৰ)

৪ ঘোটক। ৫ যান মাত্র। (মেদিনী) ও পরিচ্ছেদক।

'সোমাপুষা রজসা বিমানং'' (ঋক ২।৪০।৩) 'বিমানং পরিচ্ছেদকং সর্বমানমিত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৭ সাধন, যজ্ঞাদি কর্ম্মসাধন।

"বিমানমগ্নির্যুন্ত বিধিতাম।'' (ঋক ৩।৩।৪) 'বিমানং
বিমীয়তেখনেন ফলমিতি বিমানং যজ্ঞাদিকর্মসাধনং' (সায়ণ)
বিগতঃ মানো যস্তা। ৮ অবজ্ঞাত। (ভাগবত ৫।১৩।৮০)

৯ অস্থান। ১০ পরিমাণ।

১১ বাস্ত্রশাস্ত্রবর্ণিত দেবায়তনভেদ। যে সকল দেবমন্দিরের মাথায় পিরামিডের মত চূড়া থাকে, প্রাচীন বাস্ত্রশাস্ত্রে তাহাই বিমাননামে প্রথিত। মানসার নামক প্রাচীন বাস্ত্রশাস্ত্রের

১৮শ হইতে ২৮শ অধ্যায়ে ও কাশ্রপীয় বাস্তশান্তে বিমান-নির্মাণ-প্রণালী সবিস্তার বর্ণিত আছে। মানসার মতে বিমান এক হইতে দাদশতল এবং কাশ্ৰপ মতে এক হইতে ১৬শ তল পৰ্যাস্ত এবং গোলাকার, চতুষ্কোণ বা অন্তকোণ পর্যান্ত হইয়া থাকে। এতন্মধ্যে গোলাকার বিমানকে বেসর, চতুকোণ বিমানকে নাগর ध्वरः अष्टेरकानीरक जाविष् वरन । धे मकन विमान आवात एक. মিশ্র ও সঙ্কীর্ণ এই তিনভাগে বিভক্ত। যাহা কেবল এক প্রকার মসলায় অর্থাৎ প্রস্তর, বা ইষ্টকের কোন একটাতে নিশ্মিত, তাহাকে শুদ্ধ এবং ইহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। যে বিমান তুই প্রকার মদলায় অর্থাৎ ইষ্টক ও প্রস্তর অথবা প্রস্তর বা ধাতুতে নিৰ্শ্বিত, ভাহাকে মিশ্ৰ এবং তিন বা ততোধিক উপাদানে অর্থাৎ কান্ঠ, ইষ্টক ধাতু প্রভৃতিতে বিনিশ্মিত হয়, তাহাকে সঙ্গীর্ণ বলে। এ ছাড়া স্থানক, আসন ও শয়ন এই তিন প্রকার বিশেষত্ব আছে। বিমানের উচ্চতা অনুসারে স্থানক, বিস্তার অনুসারে আদন এবং লম্ব অনুসারে শন্ত্রন বলা হয়। ত্রিবিধ বিমানের মধ্যে স্থানক-বিমানে দণ্ডায়মান দেবমূর্ত্তি, আসন-বিমানে উপবিষ্ট দেবমূৰ্ত্তি এবং শয়ন-বিমানে শায়িত দেবমূৰ্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

বিমানের আয়তন অনুসারে আবার শাস্তিক, পৌষ্টিক, জয়ন, অভুত ও সর্বাকাম এই পাঁচ প্রকার ভেদ লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ বিমানে গর্ভগৃহ, অন্তরাল ও অর্ধমণ্ডপ এই তিন অংশ হইতে সমুদায় আয়তন প্রাচীর সমেত সাড়ে চারি বা ছয় অংশে বিভাগ করিতে হয়। এতন্মধ্যে গর্ভগৃহ হুই, আড়াই বা তিন ভাগ, অন্তরাল দেড় বা হুই ভাগ এবং অর্ধমণ্ডপ এক বা দেড় ভাগ হুইবে। বুহদাকার বিমানের সমুধে ৩ বা ৪ টা পর পর মণ্ডপ হুইয়া থাকে, তাহা অর্ধমণ্ডপ, মহামণ্ডপ, স্থাপন-মণ্ডপ, উত্তরীমণ্ডপ প্রভৃতি নামে পরিচিত।

বিমানের স্তম্ভ গুলির উচ্চতা ৮ বা ১০ সমভাগে ভাগ করিতে হইবে। তন্মধ্যে ১,৮, বা ৭ টী দ্বারদেশে দিতে হয়; উহার বিস্তার উচ্চতার অর্দ্ধ হইবে।

বহুতলবিশিষ্ট বিমানের রচনাকৌশলও সবিস্তার বর্ণিত হুইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে লিখিত হুইল না।

বিমানক (পুং) বিমান-স্বার্থে কন্। বিমান শব্দার্থ। বিমানতা, বিমানত্ব (স্ত্রী) বিমানস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বিমানের

ভাব বা ধর্ম্ম, বিমানত্ব, অপমান।

বিমানন (ক্লী) বি-মান-ল্যুট্। অপমান, অসমান। বিমাননা (জ্লী) বিমানন-টাপ্। অবমাননা, তিরস্কার।

বিমানপাল (পুং) অন্তরীক্ষের পালয়িতা দেববৃন্দ।

বিমানপুর, প্রাচীন নগরভেদ।

নার উপযুক্ত, বিমান্ত।
বিমানুষ ( ত্রি ) বিক্বত মান্তব।
"হেমন্তে নিক্ষলাঃ জ্ঞেরাঃ বালাঃ সর্বে বিমানুষাঃ।"
( বরাহ বৃহৎস° ৮৬।২৮ )

বিমানয়িতব্য ( ত্রি ) বি-মানি-তব্য। বিমাননার যোগ্য, বিমান-

বিমান্য ( ত্রি ) বি-মানি-বং। বিমাননার যোগ্য।

বিমায় ( জি ) বিগতা মায়া বস্ত। মায়াহীন, মায়াশুত।

"দাসং ক্রয়ান ঋষয়ে বিমায়ং" ( ঋক্ ১০।৭৩।৭ )

'বিমায়ং বিগতমায়ং' ( সায়ণ )

বিমাণ্য ( প্ং ) মূজ-ঘঞ্-মার্গঃ বিরুদ্ধো মার্গঃ। > কুপথ, কদাচার। "নিগময়দি বিমার্গপ্রস্থিতানাতদগুঃ

প্রশমরসি বিবাদং করদে রক্ষণায়।" ( শকুন্তলা ৫ অ° ) ২ সম্মার্জনী, চলিত ঝাটা বা থেংরা।

বিমিত ( ত্রি ) পরিমিত।

বিমিথুন ( ত্রি ) বিশিষ্ট মিথুন, যুগল। ( লবুজাভক ১।২• )

বিমিপ্রা ( তি ) মিশ্রিত, মিশান, নানাপ্রকার একত্র হইলে তাহাকে বিমিশ্র বলে।

"গজৈর্গজা হরৈরখাঃ পদাতাশ্চ পদাতিভিঃ। রথৈ রথা বিমিশ্রাশ্চ খোধা যুযুধিরে গতাঃ॥"

( হরিবংশ ৫০৯৩ শ্লোক )

বিমিশ্রক ( তি ) মিশ্রণকারী।

বিমিশ্রাণণিত, (Mixed mathametics) যাহাতে পদার্থ সম্বন্ধে রাশি নিরূপণ করা হয়।

বিমিশ্রিত ( ত্রি ) যুক্ত, একত্র।

বিমিশ্রিত লিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবিস্তর)

বিমুক্ত (ত্রি) বি-মুচ-ক্ত। ১ বিশেষরূপে মুক্ত। ২ মোক্ষ গ্রপ্ত, যাহার সকল বন্ধন মুক্ত ইইরাছে। ৩ ত্যক্ত, বন্ধন হইতে মুক্ত।

"বিমুক্তং পরমাস্ত্রেণ জহি পার্থ মহাস্থরম।

বৈরিণং যুধি ত্র্র্র্বং ভগদত্তং স্করিষম্ ॥" (ভারত ৭।২৮।৩৫) (পুং) ৪ মাধবী।

"মাধবী স্তাভূ বাদন্তী পুণ্ডুকো মণ্ডকোহপি চ।
অতিমুক্তো বিমুক্তশ্চ কামুকো ভ্রমরোৎদবঃ॥"(ভাব প্র° পূর্ব্বখ°)
স্ত্রিয়াং টাপ্। বিমুক্তা = মুকা। ( ষড়্বিংশত্রা° ৫।৬)

বিমক্ত আচাৰ্য্য, ইষ্টদিদিপ্ৰণেতা।

বিমুক্তেতা ( গ্রী ) বিমুক্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। বিমুক্তের ভাব বা ধর্ম, বিমোচন।

বিমুক্ত সেন (পুং) বৌদ্ধাচার্যভেদ। (তারনাথ) বিমুক্তি (স্ত্রী) বি-মুচ-ক্তিন্। > বিমোচন, বন্ধন হইতে মোচন। ২ মোক্ষ।

विमुक्तिरुख ( यः ) (वाधिमञ्ज्या । विभाश ( वि ) विकक्षः अगल्कृणः मूथमछ । : विश्यं, भवाष्ट्रम्थ । ২ বিরত, নিরুত্ত। "অত্যন্ত বিমুখে দৈবে বার্থফল্লেচ পৌক্রে। মনসিলো দরিজ্ঞ বনাদ্যুৎ কুতঃস্থ্য ॥" (হিতোপদেশ) ৩ অপ্রদর। ৪ নিস্তৃহ। বিম্থতা (স্ত্রী) বিমুখ্য ভাবঃ তল্টাপ্ >বিরতি। ২পরাজ্পতা। বিমুখীকুত (বি) অবিমুখং বিমুখং কুতং অভুততভাবে চি,। ১ যাহা বিমুখ করা হইয়াছে ৮ বিমুখীভাব, বিমুখীভূ (পুং) বিরতি। অনহরকি। বিমুগ্ধ ( ত্রি ) > চমৎকত। ২ বিশেষরূপে মুগ্ধ। বিমৃচ্ ( স্ত্রী ) বি মৃচ্-কিপ্া > বিমোচনকারী, বিমোকা। "বি তে মুচান্তাং বিমুচো হি সন্তি জ্রণত্মি পূষন ত্রিতানি মৃক্ষ।" ( অথব্বিসং ৬।১১২। ১) 'বিমুচঃ বিমো কারঃ' ( সারণ ) বিমুচ (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অশ্ব°) বিমুঞ্জ ( জি ) বিগতো মুঞ্জ যত্মাৎ। মূঞ্জরহিত। ( শতপথব্ৰাণ ৪। গাতা ১৬ ) विश्वन (क्री) मः थाएं जन। বিমৃদ্রে ( ত্রি ) বিগতা মুদ্রা মুদ্রণভাবো যভা। ১ প্রফুল্ল। ( হেম ) ২ মুদ্রারহিত। विभूछ ( कि ) वि-भूश-छन । अ विभूधन । २ वित्यवकार भूछ, भूषी (ক্লী) ও সঙ্গীতকলাভেদ। (ভরত নাট্য°) विमुद्धि । विमुद्ध-लू है। > मृद्धिन, मृद्धी। স্বরের মূচ্ছ না। বিমূচ্ছিত (ত্রি) মূচ্ছাপ্রাপ্ত। (দিব্যা° ৪৫৪।৩٠) বিমূর্ত্ত ( গ্রি ) বি-মূর্চ্ছ-ক্ত । > বিরুত মূর্ত্তিবিশিষ্ঠ । ২ মূর্ত্তিবিরহিত। বিমুদ্ধজ ( ত্রি ) মূর্দ্ধি জারতে জন-ড। বিগতা মূর্দ্ধজা যক্ত। কেশহীন। (মহাভারত) বিমূল ( कि ) মূলরহিত। ( হরিবংশ ) विगृलन (क्री) छेत्रालन। বিমুরা ( ত্রি ) অরণ্য মূর্গবিশিষ্ট ে (রামান্ত্রণ চাপশার ) বিমুগ্য ( ত্রি ) অন্তদরণীর। অবেষণীর। "ভেজুমু কুন্দপদবীং শ্রুতিভিবিমৃগ্যাম্॥" ( ভাগ ১০।৪৭।৩১) विश्वश्वन ( वि ) वि-मृष्ण्-कनिश् । श्रीत्रकात, श्रीत्रष्ट्त । जीनित्र विम्थती अन इस । ( अथर्व ° रंग । २५ ) বিমৃত্য তি। বিগতো মৃত্যুঃ যক্তা। > মৃত্যুরহিত। ২ অমর। বিমুধ্ ( তি ) ২ সংগ্রামকারী, যোদা 🗁 🤼

'বিষ্ঠাং সংগ্রামকারী' ( সায়ণ ) ব শক্ত 🛭 বিমুধ ( ত্রি ) বিশেষরূপে নাশকারী। বিমুধতকু (ত্রি) ইজ। तिग्रूम ( प्रः ) वि-मृग अह्। विमर्ग। "ক্ষেমং বিধাস্ততি স নো ভগবাংস্ত্র্যধীশ-স্তত্রাস্থদীয়বিমূশেন কিয়ানিহার্থ:।" (ভাগবত ৩) ৬।৩৬) 'বিমৃশেন বিমর্শনেন' (স্বামী) বিমুশ্য ( ত্রি ) বিমর্শনযোগ্য। ( ভাগবত ১০৮৫।২৩ ) বিমুষ্ট ( ি ) বি-মূজ্ক। পরিচ্ছন। ( শতপথবা° ১ ২।৫।১৬ ) বিমুক্টরাগ ( তি ) যাহার রঙ্পরিষ্বার করা হইয়াছে। বিমেশক (পৃং) বিমোচন। বিমুক্তি। ( ঋকু ৫।৪৫।১) िर्मिक्स ( वर्ष ) विम्कि, मुक्ति। "मराखमस्वानः वित्माकः সমশ্ৰেষ্টি।" (শতপথবা° ৬।৭।৪।১২) বিমোক্তব্য (ত্রি) বি-মূচ্-তব্য। ছাড়িয়া দিবার যোগ্য,মোচনার্হ। "নাহং যুধি বিমোক্তব্যঃ" ( মহাভারত ভীশ্নং ) निर्माकु ( श्रः ) वि मूह- एह्। > विस्माहनकत, विस्माहक। "বিমোক্তারমুৎকূলনিকুলেভ্যস্তিষ্ঠিনং বপুষে" ( বাজসনেয়স° ৩ - 1 > 8 ) 'বিমোক্তারং বিমোচনকরম্' (মহীধর) বিমেশক (পুং) বি-মোক্-অচ্। > ৰিমোচন। ২ বিমুক্তি। ৩ নির্বাণ। ৪ পরিত্যাগ। বিমোক্তক ( তি ) বি-মোক্ত্ৰুল্ বিমোচক, বিমুত্তি দাতা । विद्यान्क्ष (क्री) वि-भाक्ष्-नार्ह्। > विभावन, मुक्ति। "যে স্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমগ্যহেতোঃ" (ভাগবত ৩:১/৯) ২ পরিত্যাগ। ৩ খুলিয়া দেওয়া। "বস্ত্রাভিসংঘমনকেশবিমোক্ষণানি" ( বৃহৎস<sup>a</sup> ৭৮/৩ ) বিমোক্ষিন্ ( জি ) বি-মোক্-ণিনি। মুক্তিদাতা, মোচনকারী। বিমোঘ ( তি ) বি-মুহ্-ক। অমোঘ, অব্যৰ্থ। "সর্বে প্রয়াসা অভবন বিমোঘাঃ ক্বতাঃ ক্বতা দেবগণেষু দৈবৈত্যঃ।" ( ভাগবত ৬।১ ।২৮) বিমোচক (ত্রি) বি-মূচ্-ধূল্। মোচনকারী, মুক্তিদাতা। विरम्हिन (क्री) वि-मूह् नुष्ट्। > विमुक्ति। १ पृतीकत्रवा েত ত্যাগ। ৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত এ৮৩।১৫০) (পুং) ৫ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭৮৫৯) বিমোচনীয়, বিমোট্য ( ত্রি ) বি-মুচ্-অনীয়র্। বিমোচনার্ছ। विस्मार ( ११ ) वि-मूर-चक् । जज़का, स्मार, जला अस्मार। "ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বৃষ্টব্ডিঃ পুরুষেরভিষ্টু ভন্ 🕆 (ভাগবভ হামান) "শ্বন্ধিণা বিশস্পতির্বিহা বিমুধো বশী।" ( ঋক্ ১০।১৫২।২ ) | বিমোহ্ন ( ক্লী ) বি-মুহ-ল্ট্। ১ বৈচি**তীকরণ, সুগ্ধক**রণ, মোহজন্মান, ভুলান। (ত্রি) বিমোহয়তীতি বি-মুহ-ণিচ্-ুল্য।
২ বিমোহক, বিমোহনকারী, মোহজনক।

বিমে|হিত (ত্রি) বি-মূহ-ণিচ্-ক্ত। মোহযুক্ত, মোহিত। "তাবপ্যতিবলোনজৌ মহামায়াবিমোহিতো।" (চণ্ডী)

বিমে। ছিন্ ( তি ) বি-মূছ-ণিনি। বিমোহক, বিমোহনকারী। श्विशः क्षोयः। বিমোহিনী।

"মতো গিরং তে জগতাং বিমোহিনীং বরং র্ণীদ্বেতি ভজস্তমাশ যৎ ।" ( ভাগবত ৪।২•।০• )

বিমোন (ত্রি) মুনের্ভাব মৌনঃ। বিগতঃ মৌনঃ। মৌনরহিত। বিমোলী (ত্রি) শিরোভূষা-বিরহিত।

বিমাপন (ত্রি) সম্বাহন। গা টিপিয়া দেওয়া। শিথিলকরণ।
বিশ্ব (পুংক্রী) বী (উলাদয়৽চ। উণ্৪।৯৫) ইতি বন্প্রত্যান্থন সাধুঃ। ১ স্থাচন্দ্রমণ্ডল। (অমর) ২ মণ্ডলমাত্র।
মণ্ডলের ভায় গোলাকার। ৩ মূর্ত্তি, প্রতিবিদ্ধ, ছায়া। (পুং)
৪ ককলাস। (মেদিনী) ৫ বিশ্বিকাফল, চলিত তেলাকুচা ফল।
বিশ্বক (ক্রী) বিশ্ব-স্বার্থে-কন্। ১ চন্দ্রস্থামণ্ডল। ২ বিশ্বিকাদল, তেলাকুচাফল। ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ, ছাঁচ।

"বিধিবিধতে বিধিনা বধুনাং

কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন ॥" ( নৈষ্ধ হি হাও ৭)
কাঞ্চনভা সঞ্চকেন বিদ্যকেন<sup>ত</sup>ি নার্নায়ণী টীকা )

৪ মুথাকৃতিবিশেষ। (দিব্যা<sup>©</sup> ১৭ই। ১৯)

বিশ্বজা (স্ত্রী) বিশ্বং ফলং জায়তেহস্তামিতি জন-ড। বিশ্বিকা। বিশ্বতি (পুং) সর্বপ। (শব্দেচ°)

বিশ্বরণজ, সহাজিবণিত রাজন্ম। (সহা° ৩১।১৮,৩৩।৫৮) বিশ্বা (স্ত্রী) বিশ্বং বিশ্বকশ্যস্তাত্মিতি বিশ্ব-অচ্টাপ্। বিশ্বিকা। (শশ্বজা°)

বিদ্বাগত (ত্রি) বিষেদ আগতঃ। বিষপ্রাপ্ত, বিষিত।
বিদ্যাদিতিকা, অর্ক্তুদ রোগের উপকারক তৈল ঔষধবিশেষ।
প্রস্তুত প্রণালীঃ—তেলাকুচার মূল, কবরীমূল ও নিসিন্দা দ্বারা
পাচিত তৈলের নস্থ গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা নিবারিত হয়।

বিন্দিক। (স্ত্রী) বিম্ব। (অমর)

"তৃষী রক্তফলা বিষী তুণ্ডীকেরী চ বিষিকা।" ( বৈশুকরত্ব°) ২ চক্রস্থামণ্ডল। (শব্দরত্বা°)

বিন্থিত (ত্রি) বিশ্ব-ইতচ্। প্রতিবিশ্বিত, প্রতিফলিত, আভাসিত।

বিশ্বিসার, এক জন শাক্ত নরপতি। শাকাব্দের কপায় ইনি জান লাভ করিয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি মহারাজ অশোকের প্রপিতামহ ও অজাতশক্রর পিতা।

विस्ती (जी) विस-शोतानिष्ठां डीस्। विसिका।

বিন্ধু (পুং) গুবাক, স্থপারি।

বিষোষ্ঠ, বিষোষ্ঠ (পুং) বিষে ইব ওটো যশু। 'ওছোটয়োঃ
সমাসে বা' ইতি পাক্ষিকোহকারলোপঃ। যাহার ওট্টব্দ বিষফলের স্থায় রক্তবর্ণ। বিম্ব + ওঠ সন্ধির স্থানুসারে অকার ও ওকারে সন্ধি হইয়া বৃদ্ধি হয় এবং বিষোঠ পদ হইয়া থাকে; কিন্তু 'ওছোটয়োঃ সমাসে বা' এই বিশেষ স্থানুসারে একস্থলে অকারের লোপ এবং একস্থলে বৃদ্ধি হইয়া বিষোঠ ও বিষোঠ এইরূপ পদ হইবে।

বিয়চ্চারিন্ (পুং) বিয়তি আকাশে চরতীতি চর-ণিনি। আকাশচারী।

বিয়, জাতিবিশেষ।

বিয়ৎ (ক্লী) বি যক্ষতি ন বিরমতীতি বি-যম (অন্তেভ্যাহিপি দৃশ্যতে। পা ৩২।১৭৮) ইতি কিপ্কৌচ মাদীনামিতি বি-যা-শতৃ বিয়ৎ মলোপে তুক্।১ আকাশ।(অমর)(ত্রি) ২ গমনশীল।

"বিয়হিত্ত দদতো লবং লবং বৃভূষতঃ।

নিষ্কিঞ্চনশু ধীরস্থা সাকুটুম্বস্থা ধীনতঃ ॥" (ভাগবত ৯।২১।৩)
'বিয়দ্বিত্ত বিয়তো গগনাদিব উত্যমং বিনৈব দৈবাহুপত্তিং বিত্তং ভোগ্যং যস্তা যদা বিয়ৎ ব্যয়ং প্রাপ্নুব্দিত্তং ভোগ্য যস্ত্র'(স্বামী)
বিয়ৎপুর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত তিলপর্ণা নদীতীরস্থ নগরভেদ।
(ভবিষ্য ব্রহ্মথ ৪২।১৪৯)

বিয়তি (পুং) নহুষের পুত্রভেদ।

"ষতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কুতিঃ।

ষড়িমে নহুষস্থাসনিব্রিয়াণীব দেহিনঃ॥"

(ভাগবত ৯।১৮।১)

বিয়ালা (ত্রি) বিয়তি আকাশে গচ্ছতীতি গম-ড। আকাশগামী।
"কুণ্ডলভূষিতবদনঃ প্রলম্বহারো বিয়ালাবৃতঃ।"

( বৃহৎসংহিতা ১৮।৪৭)

বিয়দাঙ্গা (স্ত্রী) বিয়তো গঙ্গা। স্বর্গগঞ্গা, মন্দাকিনী। (অমর)
বিয়দ্দৃতি (স্ত্রী) বিয়তো ভূতির্ভন্মের। অন্ধকার। (ত্রিকাণ)
বিয়ন্মণি (পুং) বিয়তো মণিঃ। স্থা। (হারাবলী)
বিয়ম (পুং) বি-ষম-(যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা তাতাভ্হ)

ব্যম ( মং ) । ব-বন-বেশঃ শুশুলাববু চা পা তাতাভং) ইত্যপ্। ১ সংয্য, ইন্দ্রিরদমন। (অমর) ২ জুঃখ, যাতনা, কেশ। (স্বামী)

বিয়ব (পুং) কুমিবিশেষ। ( সুক্রন্ত )

वियवन (क्री) शृथकीकतन। (निक्रक 81: ()

বিয়াত (ত্রি) বিরুদ্ধ নিন্দাং যাতঃ প্রাপ্তঃ। নির্লজ্জ, নিন্দা-প্রাপ্ত, নিন্দিত। ২ পথভ্রষ্ট।

বিযাতস্ ( ক্লী ) রথচক্রের ধ্বংস। বধকর্ম।

বিয়াতিমন্ (পুং) বিষাত্ত ভাবঃ বিষাত-( বর্ণনূঢ়া দিভ্যঃ

য্যঞ্চ। পা (১১১২৩) ইতি ইমনিচ্। বিষাতের ভাব, নিল'জ্জ্তা, নিন্দা।

वियाम ( शूर ) वियम-चळ्। शर्यम। ( अमत )

বিষাস (পুং) দেবতাভেদ। "বিষাসায় স্বাহা" (গুরুষজু° ৩৯।>>)

'আয়াসায় বিয়াসায় আয়াসাদয়ো দেববিশেষাঃ' ( মহীধর )

বিষুক্ত (ত্রি) বি-যুজ-ক্ত। বিয়োগবিশিষ্ট, বিরহিত, তাক্ত, বিচ্ছিন্ন।

"কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্পভা।

ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়ানয়।।"

(দেবীভাগবত ৯:১৩৯)

বিযুত ( बि ) বিযুক্ত, তাক্ত।

বিযুতার্থক ( ত্রি ) সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানশৃত।

वियुथ ( बि ) गृथ नष्टे, मन नष्टे ।

বিযোগ পুং) বি-যুজ-ঘঞ্। ১ বিচ্ছেদ। পর্যায়—বিপ্রশন্ত, বিপ্রয়োগ, বিরহ, অভাব। (হেম)

২ গণিতমতে —রাশির ব্যবকলন, সঙ্কলনের নাম যোগ এবং ব্যবকলনের নাম বিয়োগ।

বিযোগতা (স্ত্রী) বিষোগস্ভাবঃ তল্-টাপ্। বিষোগের ভাব বা ধর্ম।

বিযোগপুর (ক্লী) পুরভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।২৭৮)

বিষোগ্ৰহ ( ত্রি ) বিয়োগঃ অস্থান্তীতি মতুপ্মস্থ ব । বিয়োগ-বিশিষ্ঠ, বিযুক্ত ।

বিযোগভাজ (ত্রি) বিয়োগং ভজতে ইতি বিয়োগ ভজ-বিণ্। বিচ্ছেদযুক্ত, বিরহী, বিযুক্ত।

বিযোগিতা (স্ত্রী) বিযোগিনঃ ভাবঃ তল-টাপ্। বিয়োগীর ভাব বা ধর্ম্ম, বিচ্ছেদ।

বিযোগিন ( ত্রি ) বিযোগঃ অস্থান্তীতি বিয়োগ-ইনি। > বিয়োগযুক্ত, বিযুক্ত । ( পুং ) ২ চক্রবাক। ( শব্দচন্দ্রিকা ) স্তিয়াং ভীষ্।
বিয়োগিনী।

विर्याजन (क्री) वि-यूज-निष्-नाुष्। विरयान।

বিষ্ঠে বিষ্ঠা ব

বিয়োজিত (ত্রি) বি-যুক্ত-ণিচ্-ক্ত। ১ বিরহিত। ২ পৃথক্-ক্তব। ৩ বিচ্ছেদপ্রাপিত। ৪ বিশ্লিষ্ট।

विरुशाङ्कर ( बि ) > विरम्नागरमाग्र । २ शृथक्कवगरमाग्र ।

বিযোত ( ত্রি ) হংখের অমিশ্রয়িতা।

"বিযোতারো অসুরাঃ" (ঋক্ ৪।৫৫।২)

'বিষোতারঃ হুঃখানামমিশ্রম্নিতারঃ' ( সায়ণ )

বিযোধ (ত্রি) বিগতঃ যোধো যত্র। শেধরহিত, যোধহীন। বিযোনি (স্ত্রী) অপযোনি, নিন্দিতযোনি।

"সম্ভবাংশ্চ বিযোনিযু হুঃপ্রায়াস্থ নিত্যশঃ।" (মন্থ ১২।৭৬ ) ২ অজ্ঞাতকুলা, হীনকুলা।

বিরক্ত, উৎকল দেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। সন্তবতঃ
সংসারবিরক্ত বলিয়া ইহারা আপনাদিগকে বিরক্ত শব্দের
অপত্রংশ বিরক্ত নামে অভিহিত করিয়া থাকে। উদাসীন
বৈষ্ণবদিগের মধ্যে যাহারা বৈষ্ণব মঠে অবস্থিতি করিয়া বিগ্রহস্বোদি কার্ফো নিযুক্ত থাকে, তাহারাই বিরক্ত নামে কথিত
হয়। ইহারা উদাসীন কিন্তু মঠ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাস
করে ও পূজারির দ্বারা বিগ্রহ সেবা করায়। দিবাভাগে ইহারা
মঠের ব্যয়নির্কাহার্থ ব্যক্তি বিশেষের নিক্ট অর্থ সংগ্রহ করিতে
যায়, কিন্তু কথনও তণ্ডুলাদি মৃষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ করে না। রাত্রিতে
ইহারা মঠে আসিয়া নিত্য নৈমিত্রিক কার্য্য করিয়া থাকে।
অভ্যাহত ও নিহন্ধ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ীরা বিরক্ত অর্থাৎ
উদাসীন শ্রেণীভুক্ত। [নিহন্ধ দেখ।]

বিরক্ত ( ত্রি ) বি-রন্জ-ক । ১ বিরাগযুক্ত, বৈরাগ্যযুক্ত, উদা-সীন, নিম্পৃহ, অনমুরক্ত, বিরত ।

"থয়ি প্রসামে মন কিংগুণেন গ্রয় প্রসামে মন কিং গুণেন ॥" রক্তে বিরক্তে চ বারে বধ্নাং নিরর্থকঃ কুষ্কুমরাগ এষঃ ॥"(উদ্ভট) ২ বিমুখ, চটা।

বিরক্তা (স্ত্রী) বিরক্ত-টাপ্। ,> ছর্ভগা। ২ অনমুক্লা। বিরক্তি (স্ত্রী) বি-রম-জিন্। বিরাগ।

বিরক্তিম্ ( ত্রি ) বিরক্তি-অস্তার্থে-মতুপ্। > বিরক্তিবিশিষ্ট, বিরাগযুক্ত। ( ভাগবত ৪।২৩।১১ )

বিরক্ষস ( ত্রি ) রাক্ষসহীন। ( শতপথত্রা° এ৪।এ৮)

বিরঙ্গ (পুং) বি-রঞ্-খঞ্। ১ বিরাগ। ২ কন্ধুষ্ঠ। (রাজনি°)

বিরচন ( ফ্রী ) বি-রচ-ল্টে । ১ প্রণয়ন র ২ নির্মাণ। ৩ গ্রন্থন।

বিরচনা (স্ত্রী) বি-রচ্-যুচ্ স্তিয়াং টাপ্। বিভাস।

"মুক্তাবলী বিরচনা পুনক্তমকৈ:।" (বিক্রম°)

বির্চিত (ত্রি) বি-রচ্-ক্ত। বিশেষপ্রকারে রচিত, নির্মিত, প্রণীত।

"এষ খ্রীলহনুমতা বিরচিতে খ্রীমন্মহানাটকে

বীরশ্রীযুত রামচন্দ্রচরিতে প্রত্যুদ্ধতে বিক্রমৈঃ।" (মহানাটক)

২ গ্ৰথিত। ৩ ভূষিত।

বিরজ ( ত্রি ) > রজরহিত। (পুং) ২ মরুত্বান্ভেদ। ( হরিবংশ )

৩ স্বষ্টার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৫।১৫।১৩)

৪ কর্দ্দমকন্তা পূর্ণিমার পুত্রভেদ। (ভাগবত ৪।১।১৪)

৫ জাতুকর্ণের শিষ্য-ভেদ। ( ভাগবত ১২।৬।৫৮)

৬ সাবর্ণিমন্বস্তরে দেবগণভেদ। ( ভাগবত ৮।১৩।১২)

৭ পদ্মপ্রভ বৃদ্ধের ঐশ্বয়ভেদ। ( সদ্ধর্মপুগুরীক )

৮ মহাভদ্র দরোবরের উত্তরস্থ পর্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯৫) বিরক্ষপ্রভ (পুং) বৃদ্ধভেদ।

বিরজম গুল (ক্নী) বিরজা ক্ষেত্র বা যাজপুর। এখানে মহাজপা মূর্ত্তি বিরাজিত ছিল। (প্রভাসখন ৭৯ আঃ) [যাজপুর দেখ।] বিরজস্ (ত্রি) ১ রজোরহিত, বিগতার্ত্তব। ২ রজোগুণহীন। ৩ ধ্লিশ্রু। (স্ত্রী) ৪ বিগতার্ত্তবা, যে স্ত্রীলোকের রজঃ নির্ত্তি ভ্রমাছে। (পুং) ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।৫৬)

৬ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৬)

৭ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (১।১১৭।১৩)

৮ চাক্ষুৰ মন্বন্তরে ঋষিভেদ। (মার্কগুপুরাণ ৭৬।৫৪)

৯ সাবর্ণ মন্ত্রর পুত্রভেদ। (মার্কগুপুরাণ ৮০।১১)

১০ কবির পুত্রভেদ। ১১ বশিষ্ঠপুত্রভেদ। (ভাগ° ৪।১।৪১ )

১২ পৌর্ণমাদের পুত্রভেদ। ১৩ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫।১৪) (ত্রি) ১৪ নির্ম্মণ।

"বিরজেহম্বরশ্চিত্রমান্যো হ্রীকীর্ত্তিল্যতিভিঃ সহ"(ভারত ২।৭৫) বিরজস্ক (ত্রি) > রজোরহিত, বিগতার্ত্তব ।

পুং ) ২ সাবর্ণিমন্তর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৮।১১৩।১১)
বিরজস্তমস্ (পুং ) ১ রজঃ ও তমোগুণরহিতঃ, সত্বগুণবিশিষ্ট।
যাহার রজঃ ও তমোগুণ গিয়াছে, একমাত্র স্ববনিষ্ঠ জীবন্মুক্ত
পুরুষ, যেমন ব্যাসাদি; ইহাদিগকে দ্বয়াতিগ বলা যায়। (ভরত)
বিরজা (স্ত্রী) ১ কপিখানীরক্ষ। ২ য্যাতির মাতা। ৩
শ্রীক্তফের স্থী। রাধিকার ভয়ে তিনি প্রাণ ত্যাগ করিয়া
সরিৎরপ ধারণ করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্বপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ্ডে
লিখিত আছে—

একদিন গোলোকে রাসমণ্ডলে শ্রীহরি রাধিকার সহিত বিহার করিতেছিলেন, সেই সময়ে অকস্মাৎ তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ বিরজা নামে এক গোপিকার নিকট গমন করেন। বিরজাকে পাইয়াই ভগবান তাহাতে আসক্ত হইলেন। তাহা দেখিয়া অপর গোপী গিয়া রাধাকে জানাইল। তথন রাধিকা সহসা সেই রত্নমণ্ডপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি ছারদেশে ছারপালকে দেখিয়া কহিলেন, 'দ্রহ, লম্পটের কিন্ধর দ্রহ। তোর প্রভু কিরপে আমার অধীনা রমণীতে আসক্ত হইল ?' এ দিকে শ্রীহরি গোপীগণের গোলমাল শুনিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। বিরজা শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান ও সম্মুথে রাধাকে আসিতে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তথন বিরজার সেই পবিত্রদেহ সরিৎরূপ ধারণ করিল। রাধা বিরজার সেই সরিৎরূপ দেখিয়া গৃহে চলিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া বিরজাকে সরিজেপ দেখিয়া উঠিচঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। তোমার

বিরহে আমি কিরূপে বাঁচিব, তুমি তোমার এই জলময়ী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া একবার নৃতন শরীরে আমার নিকট আগমন কর। শ্রীহরি এইরূপে বিলাপ করিলে সাক্ষাৎ রাধার স্থায় স্বন্ধরী মূর্ত্তিতে বিরজা জল হইতে উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণকে দেখা দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে পাইয়া নানাপ্রকারে সম্ভোগ করিলেন। অবশেষে বিরজা শ্রীক্লফ হইতে গর্ভধারণ করিল। তখন সেই গর্ভে সাতটী পুত্র জন্মিল। অনস্তর কিছু দিন গত হইল। একদিন সাধ্বী বিরজা স্থানির্জন বুন্দারণ্যে সম্ভোগাশায় শীক্ষের সহিত রহিয়াছেন, এমন সময় ভ্রাতৃগণকর্তৃক পীড়িত হইয়া তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মাতার কোলে আসিয়া ব্সিল, কিন্তু তাহাকে অতিশয় ভীত দেখিয়া বিরজা তাহাকে পরিত্যাগ করিল। দয়াময় একিঞ্চ সেই পুত্রকে লইয়া রাধাগতে গমন করিলেন। এদিকে সম্ভোগকাতরা বিরজা নিকটে পতিকে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া পুত্রকে অভিশাপ দিল যে, তুই লবণসমুদ্র হইবি। অপরাপর বালকেরাও মাতৃকোপ শুনিয়া সকলে পৃথিবীতে নামিল এবং ভাহারাই मश्रिवीत्पत्र मश्रममूज रहेन। এই मश्रुकनिषत कत्नहे पृथिती শশুশালিনী। ( শ্রীকৃষ্ণ জন্মথ • )

২ উৎকলের মধ্যস্থ একটা প্রধান তীর্থ। এক্ষণে যাজপুর ও নাভিগন্তা নামে পরিচিত। [ যাজপুর দেখ। ]

একার পীঠের মধ্যে বিরজাও একটা প্রধান পীঠ।

"উৎকলে নাভিদেশঞ বিরজাক্ষেত্রমূচ্যতে।" ( তন্ত্রচূড়ামণি )

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বধৃত স্কন্দপুরাণমতে, সকল তীর্থেই মুণ্ডন ও উপবাস করিতে হয়, এখানে আসিয়া সেরূপ করিতে হইবে না।

"मूखनरकाপनामक मर्कजीर्थक्यः निधिः।

বর্জয়িত্বা গয়াং গঙ্গাং বিশালাং বিরজাং তথা ॥"

৩ ব্রহ্মার মানস পুত্র রক্তভূষণের পুত্রভেদ। লিঙ্গপু° ১২।৯)

৪ লোকাক্ষির শিষ্য। ( লিঙ্গপু° ২৪।৩৩)

বির্জাক্ষ (পুং) পর্বতভেদ। মার্কণ্ডেরপুরাণের মতে এই পর্বত মেরুর উত্তর্গকিকে অবস্থিত।

"বিরজাক্ষো বরাহাদ্রিম যুরোজারুধিস্তথা। ইত্যেতে কথিতা ব্রহ্মন মেরোক্রত্তরতো নগাঃ॥"

( मार्कटखग्रश्र ( ( । ) )

বিরজাক্ষেত্র, একটা প্রাচীন তীর্থ। বর্তমান নাম যাজপুর। বিরজানদী, দাক্ষিণাত্যের মহিস্কর রাজ্যের মহিস্কর জেলার একটা কৃত্রিম নদী। কাবেরী নদীর দক্ষিণ কৃলে বালমুরি বাঁধ দারা ইহা প্রায় ৪০ মাইল পরিচালিত হইয়াছে। পলোহল্লী নগরে যে সকল চিনি ও লোহার কারখানা আছে, তাহা এই খালের শ্রোতশক্তি দারা পরিচালিত হইয়া থাকে। বিরঞ্চ (পুং) বন্ধা। (জটাধর)

বিরঞ্জন (পুং) ব্রহ্মন্।

বিরিঞি (পুং) ব্রন্ধা। (হেম)

বিরিঞ্জ (পুং) বিরিঞ্চির ভোগ, ব্রহ্মার ভোগ।

'আয়ুশ্রিয়ং বিভবনৈক্রিয়মাবিরিঞ্চাৎ ॥" (ভাগবত ৭।৯।২৪)

বিরণ (ক্লী) বীরণ তৃণ। (শব্দরত্না°)

বিরত ( জি ) বি-রম-জ ় > নির্ত্ত, ক্ষাস্ত, উপরত। ২ বিভ্রাস্ত। বিমুখ।

বিরতি (জী) বি-রম-জিন্। নির্তি, প্র্যায় আরতি, অব-রতি, উপরাম, বিরাম। (ভরত) শান্তি, বিরাগ।

বির্থ ( ত্রি ) বিগতো রথো যশু। রথশূন্ত, রথহীন।

বিরখীকরণ (ক্রী) পূর্বে যাহার রথ ছিল, তাহার রথ-শূগুকরণ।

বির্থীভূত (ত্রি) যিনি রথশৃত হইয়াছেন। বিরথীক্ত। বির্থ্য (ত্রি) রথ্যা বা পথহীন।

বিরথা (স্ত্রী) > বিশিষ্ট রথা। ২ কুপথ।

বিরপ্স ( ত্রি ) বছবিধ উপচারবাদী। "এবাছস্ত স্থন্তা বিরপ্সী গোমতী মহী" ( ঋক্ ১৮৮৮ ) 'বিরপ্সী বছবিধোপচারবাদিনী' ( সায়ণ ) ২ স্তৃতিকারক। (ঋক ১৮৬৪) ১ )

বিরপ শিন ( ত্রি ) বিবিধশক্ষারী। "বিষীভিবিরপ শিনঃ" ( ঋক্ ১)৬৪।১০ ) 'বিরপ শিনঃ বিবিধং শক্ষং রপস্তীতি বিরপ শাঃ স্তোতারঃ ত এষাং সন্তীতি বিরপ্শিনঃ যদা বিবিধং রপণং বিরপ্শং তদেষামন্তীতি মরুতো হি বিবিধং শক্ষং কুর্বতে' (সায়ণ)

বিরম ( পুং ) বি-রম- অপ্। নাশ, অপগম।

"দোহহং নৃণাং ক্ষুল্লস্থায় ছঃখং

মহদ্গতানাং বিরমায় তস্ত ॥" ( ভাগবত এ৮।২ )

বিরুম্ব (ক্লী) ২ বিরাম। ২ সম্ভোগ। ৩ অবসর গ্রহণ।

বিরল ( তি ) ২ অবকাশ। চলিত ফাক্, পর্য্যায় পেলব, তন্ত্র।
( অমর ) অনিবিড়, ফাঁক্ ফাঁক, ছাড়াছাড়া, শিথিল, আল্গা,
ব্যবহিত। ২ অল্ল। ৩ নিজন। (ক্লী) ৩ দ্ধি, পাতলা
দুই। (রাজনি°)

বিরল জাকুক ( তি ) বিরলো জাকুর্যন্ত, সমাসে কপ্। বক্ত-জাকুবিশিষ্ট।

বিরলদেশ, স্থানভেদ। (দিখিলয়প্রকাশ ৫৪না৯)

বিরলদেব। (স্ত্রী) বিরলো নির্মালো দ্রবো ষ্পাঃ। শ্লক্ষ ধ্রাগূ, বিরলদেব ধ্রাগূ।

'ঘবাগৃক্ঞিকা শ্রাণা সৈব তু ক্রতসিক্থিকা। বিলেপী তরলা চ স্থাৎ সা শ্লক্ষা বিরলদ্রবা॥' (জটাধর) বির্লিকা (স্ত্রী) বস্ত্রবিশেষ। বির্লিত ( ত্রি ) বিরলোহস্থ জাতঃ বিরল তারকাদিছাদিচ্। বিরলযুক্ত, অবকাশবিশিষ্ট।

"অবিরলিতকপোলং জন্পতোরক্রমেণ" ( উত্তররামচরিত ১অ° )

বিরলীকৃত ( ত্রি ) অবিরলঃ বিরলঃ ক্বতঃ, অভূততভাবে চ্বি। যে স্থল বিরল ছিল না, সেই স্থলকে বিরল করা, যেথানে অবকাশ ছিল না, সেই স্থলকে যিনি সাবকাশ করিয়াছেন।

বির্লেত্র ( তি ) বিরলাদিতরঃ। অবিরল, বিরল হইতে ভিন্ন।
বির্ব (পুং ) > বিবিধশন্ধ। "বৃহস্পতির্বিরবেণাবিক্বতা" ( ঋক্
> । ৬৮।৮) 'বিরবেণ বিবিধেন শব্দেন' ( সায়ণ ) বিগতঃ রবো
যক্ত। ( তি ) বিগত শব্দ, শব্দশূত।

বিরবা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হল্লারপ্রান্ত বা কাঠিবাড় বিভাগাধীন একটী কুজ সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৭৬ বর্গ মাইল। বিরবা গ্রামে এথানকার সন্ত্বাধিকারীর বাস। এক জন সন্ধারের উপর রাজস্ব আদায়ের ভার আছে। রাজস্বের আয় ১০০০ টাকা। তন্মধ্যে ইংরেজরাজকে বার্ষিক ১৫০ টাকা ও জুনাগড়ের নবাব বাহাত্রকে ৪৪১ টাকা কর দিতে হয়।

বিরশ্মি ( তি ) বিগতো রশ্মির্যস্ত। রশ্মিরহিত।
"উল্লাশনিধুমাহৈ ইতা বিবর্গা রবিবিরশায়ো হ্রস্বাঃ।"

( বৃহৎসংহিতা ১০৮ )

বিরুস (জি) বিগতঃ রসো ষ্প্র। ১ রসহীন, বিস্বাহ্ । ২ বিরক্তি-জনক। ৩ অতৃপ্রিকর। (ক্লী) ৪ অশ্রদ্ধ।

বিরস্তা, বিরস্ত্র (ক্লী) বিরস্থ ভাবঃ তল-টাপ্রাজ। বিরস্বের ভাব বা ধর্ম।

বিরসাননত্ব (ক্রী) মুখের বৈরস্ত। জ্রাদি রোগের দময় মুখে বিরুত রদের অনুভাব।

বির্দাস্তত্ত্ব ( ক্রী ) মুখের বৈরহা। ( শাঙ্গ ধর স° ১।৭।৭ • )

বিরহ (পুং) বি-রহ ত্যাগে অচ্। > বিচ্ছেদ; পর্য্যায়—বিপ্রশস্ত, বিপ্রয়োগ, বিয়োগ। (হেম) ২ অভাব। ৩ শৃঙ্গার রসের বিপ্রশ্বাধ্য অবস্থাভেদ।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্তাঃ। সঙ্গে সৈব তথিকা ত্রিভূবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥"

( সাহিত্যদ° ১০ পরি°) মুতে লিথিত আছে, স্ত্রীদিগের পক্ষে পতিবিরহ বা পতিছাড়া

মন্থতে লিখিত আছে, স্ত্রীদিনের পক্ষে পতিবিরহ বা পতিছাড়া থাকা একটী দোষ।

"পানং হুর্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোহটনম্। স্বপ্লোহন্তগেহেবাসন্দ নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥" (মন্তু ৯।১৩) প্রিয় ও প্রিয়ার মধ্যে পরস্পরের অদর্শনে পরস্পারের মনে যে চিন্তা ও তাপাদি উপস্থিত হয়, তাহাই সাধারণতঃ বিরহ বলিয়া থাতে। প্রাচীন কাব্য নাটকাদিতে বিরহের বহুতর নিদর্শন আছে। উত্তরচরিতে দীতার বিরহে রামচক্র কাতর হইয়াছেন, আবার অভিজ্ঞান-শকুন্তলায় ছমন্তের বিরহে শকুন্তলাও ক্লিমনা হইয়া মহর্ষি হর্ম্বাসাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। নায়কনায়িকার এইরূপ বিরহের বিশেষ মাধুর্য্য নাই। এই বিরহ যথন পবিত্র প্রেমের অবস্থাভেদে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তথনই ইহার প্রক্রত মাধুর্য্য উপলব্ধি করা যায়। মহাকবি কালিদাস মেঘদ্ত কাব্যে যক্ষের পত্নীবিরহবর্ণন স্থলে লিথিয়াছেন,—

"কশ্চিৎ কান্তাবিরহবিধুরঃ স্বাধিকার প্রমতঃ।"

ইহা হইতে জানা যায় যে, বিরহি-জন প্রিয়ার অদর্শনে এক-বারে উন্মন্ত হইরা পড়েন। এই উন্মন্ততা যদি দেবভাবে প্রণো-দিত হয় অর্থাৎ ভগবানে আসক্তি হেতু তাঁহারই প্রেমপ্রাপ্তির আশায় তাঁহারই পদপ্রাপ্তে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে সেই বিরহ ভাব যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা নিঃসন্দেহ।

বৃন্দাবনে রাধাক্ষম্বের প্রেমবৈচিত্রপূর্ণ লীলাকাহিনীতে প্রীক্ষম্বের অদর্শনে প্রীরাধার যে বিরহাবস্থা ও উৎকণ্ঠাভাব তাহাই বিরহের প্রকৃতি এবং সেই হেতু তাহা প্রেমের একটা ভাব বা অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত। বিভাগতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ সেই বিরহকে প্রেমতত্ত্বের শীর্ষস্থান দান করিয়াছেন, কেন না, বিরহ না হইলে ভগবানের নাম নিরস্তর হৃদয়ে জাগরুক হয় না বা থাকে না। এইজগ্রই বিরহভাব প্রেম (শঙ্গার) রসের উৎকৃষ্ট আলম্বন বলিতে হইবে।

প্রবাদে বা অস্তরালে অবস্থানই অদর্শনের প্রধান আশ্রয়, এইজন্য উহা বিরহোদ্রেকের একমাত্র কারণ। বৈষ্ণবক্তিগণ বিরহকে তাবী, ভবন্ ও ভূতভেদে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছিন। কেহ কেহ প্রবাদকেই বিরহের মূল উপাদান বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ অক্ত্র সঙ্গে মথুরায় প্রস্থান করিলে বৃন্দারণাে শ্রীরাধা ও স্থীরন্দের যে বিরহ সমুপস্থিত হয়, তাহা বৈষ্ণব গ্রন্থে মাথুর বনিয়া পরিকীর্ত্তি। এ সময় হইতে প্রভাগয়ন্ত পর্যান্ত রাধার হাদয়ে দারণ বিরহানল প্রজনিত ইয়াছিল। রাধার এই "বিরহ" পারিভাষিক, মহেতু ইহা প্রেমাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন বিছেদে নন্দ মশোদার মনে শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনজ যে ছঃখ ঘটিয়াছিল, তাহা বৈষ্ণবিরণি বিরহ বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। কেন না নন্দ মশোদার কৃষ্ণান্থরকি বাৎসল্যভাবপূর্ণ এবং রাধার কৃষ্ণপ্রীতি প্রকৃত্ব প্রমপ্রস্থাত ।

মাথুর বা প্রবাস ভূতবিরহের অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যেও
আবার ভেদ আছে। এই সকল বিরহের প্রকৃতি জানাইবার
জন্ম আমরা নিম্নে কএকটা গান উদ্ধৃত করিয়া সাধারণের নিকট
বিরহের চিত্রগুলি পরিক্ষুট করিতে প্রমাস পাইলাম:—

অক্রুর বুন্দাবনে আসিলে অকস্মাৎ শ্রীক্ষেরে বিরহ আশস্কা রাধা ও তৎসহচরীগণের মধ্যে জাগিয়া উঠে। সেই আতঙ্কে তাহারা বলিতে লাগিল:—

"নামই অক্রুর কুর নীচাশয় (মথুরাসে) সোই আঅল ব্রজমাঝ। ঘরে ঘরে ঘোষই শ্রবণ অমঙ্গল, কালিনী কালিম সাজ।

সজনি রজনী পোহাইলে কালি।

রচহ উপায় জেহে নাহ প্রাতর মন্দিরে রহুঁ বনমালি॥°

শ্রীকৃষ্ণ অক্রুরের রথে আরোহণ করিয়া মথুরা যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে রাধা ও সহচরীগণের বিরহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। সেই বর্তমান বিরহ ভবন-বিরহ নামে প্রথাত।

শ্রীরুষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, বিরহবাত্যা ব্রজপুর আলোড়িছ করিল, সেই সঙ্গে শ্রীরাধার স্থান্যতন্ত্রী ছিন্ন ভিন্ন হইল; তথন শ্রীমতী পূর্ব্ব-প্রীতিম্মরণ করিয়া ও শ্রীকৃষ্ণের আদর্শনে ব্রজের ছর্দ্দশা বর্ণন করিয়া আর্ত্তহানয়ে যে বিরহ বেদনা জানাইয়া ছিলেন, তাহাই ভূতবিরহ।

## ( বরাড়ী )

এইত মাধনী তলে, আমার লাগিয়া পিয়া, যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।

পিয়া বিনে হিয়া কেন, ফাটিয়া না পড়ে গো, নিলাজ পরাণ মাহি যায়। স্থি হে বড় হুথ রহিল মরমে।

আমারে ছাড়িয়া পিয়া, মথুরা রহল গিয়া, এই বিধি নিখিল করমে॥

আমারে লইয়া সঙ্গে, কেলি কৌতুক রঙ্গে, ফুল তুলি বিহরই বনে।

নব কিশলয় তুলি, শেজ বিছায়ই বধু, রস পরিপাটী কারণে॥

আমারে লইয়া কোলে, শিয়নে স্থপনে দেখে, যামিনী জাগিয়া পোহায়॥

সে হেন গুণের পিয়া, কোন খানে কার সনে, কৈছনে দিবস গোড়ায়॥

এতেক দিবস হৈল, প্রাণনাথ না আইল, কার মুথে না পাই সম্বাদ।

গোবিন্দাস চলু, ভাম সম্ঝাইতে,

বাঢ়ল বিরহ বিষাদ ॥

এখন শ্রামটাদ মধুপুরে তাঁহার আর বুন্দাবনে ফিরিবার আশা নাই। তখন সমগ্র ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণবিরহস্রোতঃ কিরুপ্থে প্রবাহিত, তাহা জানাইতে মাথুরের উদ্ভব। ( কামদ )

তোহে বহল মধুপুর।
ব্রজকুল আকুল, তুকুল কলরব, কান্থু কান্থু করি ঝুর॥
যশোমতী নন্দ, অন্ধ সম বৈঠই, সাহসে চলই ন পার।
স্থাগণ বেগু, ধেন্থু সব বিসরণ, রোই ফিরে নগর বাজার॥
কুমুম তেজি অলি, ভূমিতলে লুঠত, তরুগণ মলিন সমান।
শারী শুক পিক, ময়ুরী না নাচত, কোকিল না করহি গান॥
বিরহিণী বিরহ, কি কহব মাধব, দশ দিক বিরহ হতাশ।
সোই যমুনাজলে, অবহুঁ অধিক ভেল, কহতহি গোবিন্দাস॥"

মাথুর ও প্রবাদে বিশেষ ভেদ নাই। প্রবাদে প্রথম শোক—রাধা ও সহচরীগণ বলিভেছে হয় কুলমান ত্যাগ করিয়া প্রিয়তমের সন্মুথে জন্মের মত বিরহ মিটাইব, না হয় গরল ভক্ষণ করিয়া পরাণ বা পিরীতের শেষ করিব। তার পর যথন শ্রীকৃষ্ণ স্থালুর মথুরা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ভগ্ন-ছদয়া রাধাদি তাঁহার গুভাগমন আশায় জলাঞ্জলি দিয়া ও তদীয় স্মৃতি ও প্রেম বিস্মৃত হইতে পারিল না, তথনই প্রকৃত মাথুরের আরম্ভ। মাথুর বিরহের দিতীয় স্তর। ভক্তমাল গ্রন্থে প্রবাদের ভেদ ও বিরহের দশাদি এইরপ বর্ণিত আছে ঃ—

"নিকটে প্রবাস গোচারণের কারণ।
দ্র দেশান্তর হয় মথুরা গমন॥
নিকট প্রবাসে হয় নিকট মিলন।
সব হঃথ দ্রে যায় করি দরশন॥
স্থদ্র গমনে হয় হরস্ত বেদনা।
তিনি যে প্রকার সেহ অশোচ্য স্থচনা॥
ভাবী ভবন ভূত এই তিন হয়।
সংক্ষেপে কহিল বিপ্রলম্ভ অভিপ্রায়॥
ইহাতে যে দশ দশা বিরহ-উন্মাদ।
শুনিতেই জন্মে ভক্তের অন্তরে বিষাদ॥
চিন্তা জাগরোদেগ ক্ষীণ মলিন।
প্রলাপ ব্যাধি উন্মাদ মুক্ত্র্য মরণ॥
এই দশ দশা হয় ক্রমেতে উদয়।
শুনিতে বিদরে রুঞ্দাদের হুদয়॥"

নবদীপে ঐতিচতন্ত মহাপ্রভু শ্রীমতার এই বিরহভাব লইরাই অবতার্ণ হইরাছিলেন। তিনি প্রকৃতই রাধাভাবে ভগবচ্চরণে আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিরাছিলেন। এই কারণে প্রধান প্রধান বৈঞ্চবকবিগণ স্ব স্থ গ্রন্থে বিরহভাবেরই উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। স্থপ্রসিদ্ধ বৈঞ্চবভক্ত কবি রূপ ও সনাতন গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি, হারভক্তি-বিলাস, রাধালীলারসকদম্ব প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনা করিলে বিরহের পূর্ণভাব স্কুদম্মকর

যায়। এই ভাব ভজের প্রধান কামনার বস্তু এবং ইহাই মুক্তির একমাত্র সাধক। শ্রীজীব গোস্বামী, নরোত্তদাসঠাকুর প্রভৃতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেমের এই বিরহভাব লইয়া জীবন্যাপন করিয়াছিলেন।

কবিকল্পলতার দিখিত আছে, বিরহবর্ণন স্থলে তাপ, নিখাস, চিস্তামৌন, ক্লাঙ্গতা, রাত্রি বৎসরতুল্য দৈর্ঘ্য, জাগরণ ও শীতলে উষ্ণতা জ্ঞান এই সকল বর্ণন করিতে হয়।

বিরহা, নদীভেদ। তাপীবক্ষে বিরহার সঙ্গম একটা পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। ( তাপীথ• ৩৫।> )

বিরহিন্ ( ত্রি ) বিরহোহস্তান্তীতি বিরহ-ইনি। বিরহযুক্ত, বিরহবিশিষ্ট। বিয়োগী।

"বিহরতি হরিরিহ সরসবসম্তে।
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সথি বিরহিজনশু হুরস্তে॥" (জয়দেব)
স্তিরাং গ্রীষ্। বিরহিণী, বিচ্ছেদবিশিষ্টা নারী।
বিরহিত ( ত্রি ) বি-রহ-জ। তাজ, বিহীন।
"অভিভূতঞ্চাবমতং ত্যক্তস্ত শ্রাৎ সমুজ্বিতম্।

হীনং বিরহিতং ধৃতমুৎস্প্টবিধৃতে অপি ॥' (জ্টাধর )
বিরহেশ্ কেন্ঠিতা (স্ত্রী) বিরহে পতিবিরহে যা উৎকণ্ঠিতা।
নায়িকাভেদ। স্থির হইল স্বামী আদিবে, অথচ দৈবাৎ স্বামীর
স্বাসা হইল না। এ অবস্থায় যে নারী স্বামিবিরহছঃথে উৎকণ্ঠার
সহিত কাল কাটায়, তাহাকে বিরহোৎকাণ্ঠতা কহে।
"আগন্তং ক্বতচিত্তোহিপি দৈবান্নায়াতি যৎপ্রিয়ঃ।
তদাগমনতঃখার্ডা বিরহোৎকণ্ঠিতা তু সা॥" (সাহিত্যদ° ৩১২১)

ভারতচক্রের রসমঞ্জরীবর্ণিত বিরহোৎকঞ্চিতা এইরূপ,— "স্বামীর-বিলম্ব যেই ভাবে অমুক্ষণ।

উৎকণ্ডিতা তাহারে বলয়ে কবিগণ॥ হইল বহু নিশি, প্রকাশ হয় দিশি,

আইল কেন নাহি কালিয়া।

পিকের কলরব, ডাকিলে অলি সব, অনলে দেও দেহ জালিয়া॥

তিমির ঘন তরে, সভয় বনচরে, ফিরয়ে কিবা পথ ভূলিয়া।

• অপর স্থী রসে, বহিল পরবশে, মদনে মোরে দিল জালিয়া॥" (রসমঞ্জরী)

বিরাপ (পুং) বি-রন্জ-ঘঞ্। > অনমুরাগ, রাগশৃন্থ।

"বিষয়েম্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।

তেম্বের হি বিরাগো হি নৈর্ম্মল্যং সমুদাস্থতম্॥"(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বিষয়ের প্রতি অতিশন্ধ রাগ তাহাকে মাদসিক মল কহে,

এবং বিষয়ের প্রতি যে বিরাগ বা অনুরাগশৃন্যতা, তাহাই নৈর্ম্মল্য

বলিয়া কথিত। বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হইলেই মানব প্রব্রজ্যা অবলম্বনে ভগবানে মনোনিবেশ করিবে। তাই শুতি বলিয়াছেন,—"ষদহরেব বিরজ্যেত তদহরেব প্রব্রজ্যেত" (শুতি) বিরাগ উপস্থিত হইলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন কর্ত্তব্য।

(ত্রি) ২ বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট। বিগতো রাগো বিষয়বাসনা যক্ত। ৩ বীতরাগ।

''যতেহন্ধতাপবিদিতৈদূ ছ-ভক্তিযোগৈঃ হৃদ্গস্থলো হৃদি বিহুষ্ধুনয়ো বিরাগাঃ ॥"

বিরাগ্ডা (স্ত্রী) বিরাগস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। বিরাগের ভাব কা ধর্মা, বৈরাগ্য।

বিরাগবৎ ( ি a ) বিরাগঃ বিছাতে২ন্ত বিরাগ-মভুপ্-মন্ত ব। বিরাগবিশিষ্ঠ, বৈরাগাযুক্ত।

বিরাগার্চ (পুং) বিরাগ-মর্হতীতি অর্হ-অচ্-। বিরাগযোগ্য, পর্য্যায়—বৈরঞ্জিক। (ভেম)

বিরাগিত (ত্রি) বিরাগোহস্ত জাতঃ বিরাগ-তারকাদিম্বাদিতচ্। বিরাগযুক্ত, বিরাগবিশিষ্ট।

বিরাগিতা (স্ত্রী) বিরাগিণো ভাবং বিরাগিন্ তল্-টাপ্। বিরাভ গীর ভাব বা ধর্ম, বিরাগ।

বিরাগিন্ ( ত্রি) বিরাগ-অন্তার্থেইনি। বিরাগবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত। বিরাজ ( তুর্ ) বি-রাজ দীপ্তৌ কিপ্। ১ ক্ষত্রিয়। ২ স্থূলশরীর সমষ্ট্রগহিতিটেতক, সর্কব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর। ত্রক্ষবৈবর্ত্তপুরাণে প্রক্কতথণ্ডে বিরাট্পুরুষের উৎপত্তিকথা এই রূপ
পাওয়া যায় —

একার্ণবদলিলে ব্রহ্মার বয়ঃকাল যাবং একটী ডিম্ব ভাসিতে থাকে. তংপরে সেই ডিম্ব ফাটিয়া তন্মধ্য হইতে শতকোটি সর্যোর ত্যায় উজ্জ্ব একশিশু বাহির হইল। শিশু স্তন্তপানের জন্ত কাতর হইয়া ক্ষণকাল কাঁদিয়া উঠিল, তাহার গিতামাতা নাই, জল মধ্যে নিরাশ্রম ; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের নাথ, তাহাকে অনাথবৎ বোধ হইতে লাগিল। তিনি স্থল হইতে স্থলতম, মহাবিরাট্ নামে খ্যাত। তিনিই অসংখ্য বিশ্বের আধার প্রকৃত মহাবিষ্ণু। তাঁহার প্রতি লোমকূপে নিখিল বিশ্ব অধিষ্ঠিত, স্বয়ং ক্লফও তাঁহার সংখ্যা করিতে পারেন না, প্রতিলোমকুপরূপ বিশ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি রহিয়াছেন। পাতাল হইতে ব্রন্ধলোক পর্যান্ত ব্রন্ধাও দেই লোমকূপে বিরাজিত। ব্রন্ধাণ্ডের বহির্ভাগে উর্দ্ধে বৈকুণ্ঠ, এখানে সত্যস্তর্রপ নারায়ণ বিজ্ঞমান। তাহার উর্জ্বে পঞ্চাশৎকোটিযোজন দূরে গোলোক, এথানে নিত্য সত্যস্থরূপ কৃষ্ণ বিরাজমান। এইরূপ সেই বিরাট্পুরুষের প্রতিলোমকূপেই সপ্তদাগরসংবৃতা সপ্তদীপা বস্থমতী, তহুৰ্দ্ধে স্বৰ্গাদি ব্ৰহ্মলোক, নিমে পাতালাদি এবং নারায়ণসহ বৈকুণ্ঠ ও গোলোক

বিভাগান । এক সময়ে সেই বিক্লাট্ উর্জে চাহিয়া দেখিলেন যে, সেই ডিম্ব মধ্যে কেবল শৃত্য, আর কিছুই নাই, ফুবায় চিন্তায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। পরে জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি প্রম-পুরুষ ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ কুষ্ণকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার নবীন জলধরের ভার স্থামবর্থ, তিনি দ্বিভুজ, পীতাম্বর, হাস্তযুক্ত, মুরলীহন্ত ও ভক্তারুগ্রহকারক। এইরূপে ভগবান ক্লঞ সেই বালককে দেখা দিয়া হাসিয়া কহিলেন, আমি তুঠ হইরা তোমায় এই বর দিতেছি যে তুমিও প্রলন্নাবধি আমার মত জ্ঞানযুক্ত, কুৎপিপাশাদিবজ্জিত, অদংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হও। এইরূপে ভগবান বর ও বালকের কর্ণে ষড়ক্ষর মহামন্ত্র দান করিলেন। দেই বিরাট্রূপী বালক তথন সেই ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্তরে কহিলেন, আমিও যেরূপ ভূমিও দেইরূপ, অসংখ্য ব্রহ্মার পাতেও তোমার পাত হইবে না। আমারই অংশে প্রতি ব্রন্ধাণ্ডে তুমি ক্ষুদ্র বিরাট্ছও। তোমারই নাভি-পদ্ম হইতে বিশ্বস্ৰষ্ঠী ব্ৰহ্মা উৎপন্ন হইবেন, ব্ৰহ্মার লগাট হইতে শিবের অংশে স্ষ্টিসঞ্চারণার্থ একাদশ রুদ্র হইবে, তন্মধ্যে কালাগ্রিক্ত এক বিশ্বসংহারকারী। বিশ্বের পাতা বিষ্ণুও এই ক্ষুদ্র বিরাটের অংশে আবিভূত হইবেন। তুমি ধ্যানে নিয়তই আমার কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে। এইরূপ কহিয়া রুঞ নিজ লোকে আসিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, মহাবিরাটের লোমকৃপে ক্ষুদ্র বিরাট্ রহিয়াছেন, স্থাষ্ট করিবার জন্ম তাঁহার নাভিপত্নে গিয়া উৎপন্ন হও। হে মহাদেব। তুমিও অংশক্রমে ব্রহ্মললাট হইতে জন্ম লও। জগনাথের এইরূপ আদেশ গুনিয়া নমন্বার করিয়া ব্রহ্মা ও শিব প্রস্থান করিলেন। মহাবিরাটের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডে, গোলোকে ও একার্ণৰ জলে বিরাটের অংশে কুদ্র বিরাট আবিভূতি হইয়াছিলেন। তিনি যুবা, খামবর্গ, পীতাধর-धाती. जनभाती, नेय९शश्चयुक, अनन्नवनन, विश्ववाशी जनार्जन। তাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মা আবিভূতি ইইলেন।

(প্রকৃতিখণ্ড ৩ অ°)

পৌরাণিক ও দার্শনিকগণ ব্রহ্মবৈবর্তের বিরাট্ উৎপত্তির অনুসরণ করেন না, এ সম্বন্ধে বেদের প্রমাণই তাঁহারা গ্রাহ্ম করিয়া থাকেন। বিরাট্ উৎপতিসম্বন্ধে ঋক্সংহিতায় এইরপ লিখিত আছে—

"সহস্রশ্বী পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃদ্বাতাতিঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥
পুরুষ এবেদং সর্বাং যদুতং যক্ত ভবাং।
উতামৃতত্বভোশানো যদরেনাতিরোহতি॥
এতাবানভ মুহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোহত্ব বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদভামৃতং দিবি॥

তক্ষাদিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপূরুষ:।

স জাতো অত্যরিচ্যত প\*চাঙুমিমথো পুরঃ॥"(ঋক্ ১০।১-৫)

পুরুষের সহস্র মন্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি
পৃথিনীর সর্ব্বের ব্যাপিরা দশাঙ্গুলি অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত।
পুরুষই সব, যাহা হইরাছে বা যাহা হইবে। তাঁহার এতাদৃশ
মহিমা বটে, কিন্তু তিনি ইহাপেক্ষা আরও বড়। বিশ্ব ও ভূত
সমন্ত তাঁহার এক পাদ, আকাশে অমর অংশ তাঁহার ত্রিপাদ।
তাঁহা হইকে বিরাট্ জন্মিলেন, এবং বিরাট্ হইতে অধিপুরুষ
হইলেন। তিনি আবিভূতি হইলে পশ্চাৎ ও পুরোভাগে পৃথিবী
অতিক্রম করিলেন। ও স্বায়ন্ত্রব মন্ত্র। (মৎশ্র ৩ আঃ)

বিরাজন্ ( ত্রী ) দীপ্রিশালী।

বিরাজন (ক্লী) বি-রাজ-লুটে। শোভন, প্রকাশন। বিরাজিত (ত্রি) বি-রাজ-জ। শোভিত, প্রকাশত। বিরাজমান (ত্রি) বি-রাজ-শানচ্। ১ শোভমান, প্রকাশমান।

২ দীপ্তিবিশিষ্ট, জাঁকজমকযুক্ত।
বিরাজিন্ (ত্রি) বিরাজিতুং শীলমন্ত বি-রাজ-ণিনি। দীপ্তিবিশিষ্ট, প্রকাশশীল, বিরাজমান।

বিরাজ্য (ক্লী) > দীপ্তি, সমৃদ্ধি। ২ সাঞ্রাজ্য।

বিরাটি, মংস্থানে। এইস্থানে যে ভারতীয় ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাই মহাভারতে বিরাটপর্বের বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রাচীন জনপদের বর্তমান অবস্থান লইয়া নানা লোকে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কাহারও মতে এইস্থান রাজপুতনায়, কাহারও মতে বোম্বাইপ্রাদেশে, কাহারও মতে উত্তরবঙ্গে, কাহারও মতে মেদিনীপুর জেলায় এবং কাহারও মতে ময়ুর-ভঞ্জের পার্বত্যপ্রদেশে।

মন্ত্রসংহিতার লিখিত আছে—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোদে বনতোর্যদন্তরং।
তং দেবনিস্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এব ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনস্তরঃ ॥" (মন্তু ২ অঃ)

সরস্বতী ও দ্বদ্বতী এই হুই দেবনদীর মধ্যে দেবনির্দ্মিত যে দেশ, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত নামে খ্যাত। কুরুক্ষেত্র এবং মংস্থা, পঞ্চাল ও শ্রসেনদিগের দেশই ব্রহ্মার্ম দেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত হইতে তির। মহুর বচনারুসারে মনে হয় যে মংস্তদেশ উত্তরপশ্চিম ভারতে, কুরুক্ষেত্র বা থানেশ্বরের নিকটবন্তী প্রদেশ, পঞ্চাল বা কাম্যকুক্ত অঞ্চল, শ্রসেন বা মথুরা প্রদেশ এই কয়্টী জনপদের পার্মেই মংস্তদেশ এবং তাহা ব্রহ্মার্মি দেশের মধ্যে ছিল।

মহাভারত ভীম্নপর্ক হইতে আমরা তিন্টী মৎশুদেশের উল্লেখ পাই— ১ম—"মৎস্তাঃ কুশল্যাঃ মৌশল্যাঃ কুস্তন্নঃ কাস্তিকোদলাঃ। ২ম—চেদিমৎস্তক্রমাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধুপুলিন্দকাঃ॥৪০

তম— হুর্গালাঃ প্রতিমৎস্থাশ্চ কুস্তলাঃ কোশলাস্তথা।" ৫২ ( ভীম্বপর্ব ১০ জঃ)

উক্ত বচন অমুসারে একটী মংস্থ পশ্চিমে কুশল্য, স্থশল্য ও কুন্তিদেশের নিকট, একটী পূর্ব্বে চেদি (বুলেলথণ্ড) ও করুষেব সোহাবাদ জেলার) পর এবং তৃতীয় বা প্রতিমৎস্য দক্ষিণে দক্ষিণ কোশলের নিকট।

উপরোক্ত তিনটী মৎস্যের মধ্যে প্রথমটীই মন্থকথিত আদি মৎস্য, ২য়টী সম্ভবতঃ উত্তরবঙ্গ বা দিনাজপুর অঞ্চল এবং ৩য়টী মেদিনীপুর ও মন্থুরভঞ্জের মধ্যে হওয়াই সম্ভব।

উক্ত তিন্টীর মধ্যে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাদস্থল বিরাট-রাজধানীভূষিত মংস্তদেশটী কোথায় ?

আদি মংশু বা ৰিবাট।

পঞ্চপাণ্ডব অঞ্চাতবাদকালে যে পথ দিয়া বিরাট রাজসভায় গিরাছিলেন, এবং মংশুদেশবাদী যোদ্ধ্বর্ণের যেরূপ বীরত্ব ও সাহদিকতার পরিচয় সর্ব্বকে বিবৃত হইয়াছে, তাহাতে মন্ক্ত শ্রদেন বা মথুরাপ্রদেশের নিকটবর্তী কোন স্থানই প্রতীত হয়।

বাস্তবিক মথুরা জেলার পশ্চিমাংশে এবং যে বিস্তৃত ভূভাগ এক সময়ে কুলক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, তাহার দক্ষিণে রাজ-পুতনার অন্তর্গত বর্তমান জয়পুর রাজ্যমধ্যে বৈরাট ও মাচাড়ি নামে ছইটী প্রাচীন স্থান এখনও বিজ্ঞমান। ঐ ছইস্থান প্রাচীন বিরাটরাজ্য ও মংস্থাদেশের নাম রক্ষা করিতেছে। বৈরাটসহর দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে এবং জয়পুর রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে, নাতুাচ্চ রক্তবর্ণ শৈলপরিবেষ্টিত গোলাকার উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। এই বৈরাট উপত্যকা পূর্ব্বপশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৪ হইতে ৫ মাইল এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৩ হইতে ৪ মাইল। ইহার পূর্বাংশের শেষে নাত্যুচ্চ অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে বৈরাটসহর। সহরের পশ্চান্তারে বীজক পাহাড়। একটা কুল স্রোতস্বতীর কূল দিয়া উত্তর-পশ্চিমে গিয়া উপত্যকার প্রধান প্রবেশপথ। স্রোতস্বতীটী বাণগঙ্কার একটী শাখা।

উক্ত সহর দৈর্ঘ্যে ১ মাইল ও প্রস্তে ১ মাইল এবং বেড় প্রায় ২২ মাইল। বর্ত্তমান বৈরাটসহর উক্ত ভূভাগের এক চতুর্থাংশ মাত্র স্থান ব্যাপিয়া আছে। তাহার চারিপার্থে ক্ষিক্ষেত্র, তমধ্যে নানাস্থানে প্রাচীন মৃন্ময়পাত্র ও তামার আকর ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। পুর্বের এখানে যে প্রভূত তামা তোলা হইত, তাহার যথেষ্ঠ পরিচয় রহিয়াছে। প্রাচীন বৈরাটনগর বহুশত বর্ষ পরিত্যক্ত ছিল। তিনশত বর্ষ হইল, এখানে প্রশ- রার লোকের বাস হইয়াছে। এক সময়ে এখানকার তামার খনি ভারতপ্রসিদ্ধ ছিল। তাই আইন-ই-অকবরীতে বিরাটের নাম পাওয়া যায়।

প্রাচীন বৈরাটের পূর্ববিংশ 'ভীম-জীকা গাম্' বা ভীমের গ্রাম নামে অভিহিত। ইহারই অদ্রে ভীমজীকা ডোঙ্গর বা ভীম্জীকা গোফা নামে একটী শৈল দৃষ্ট হয়। ইহার চূড়ার অধিবাদীরা ভীমপদ দেখাইয়া থাকে।

বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পুর্ব্বে এবং মথুরা হইতে প্রায় ৬৪ মাইল পশ্চিমে মাচারি বা মাচাড়ি নামে একটা প্রাচীন গ্রাম দৃষ্ট হয়। অনেকে অনুমান করেন যে, মংহুদেশই অপভংশে মাতারি' নামে পরিচিত হইরাছে। এখানেও বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন বিভ্যমান। মাচারি হইতে বৈরাটে ঘাইবার পথিমধ্যে কুশলগড় অবস্থিত। মহাভারতে মংশ্রের পার্শ্বেই কুশল্য নামক জনপদের উল্লেখ আছে। কুশল্য ও কুশলগড়ের নামের সহিত পরস্পার কি সম্বন্ধ আছে।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্ দিয়াং খুষ্টীয় ৭ন শতান্দীতে এখানে আদিয়াছিলেন। তিনি যে পো-লি-য়ে-তো-লো বা পারিয়াত্র নামক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেনু, তাহাকেই বর্ত্তমান প্রত্নত্তব্বিদ্গণ প্রাচীন বিরাট বা মৎস্থ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চীন-পরিব্রাজকের সময় বৈরাট বৈশজাতীয় রাজার অধিকারে ছিল। এখানকার লোকের বীরত্ব ও রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় চীন-পরিব্রাজকও ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। মহুতেও আছে—

"কুরুকেতাং**শ্চ মৎস্থাংশ্চ** গঞ্চালান্ শ্রসেনজান্।

দীর্ঘান্ লঘুংকৈতব নরান গ্রানীকেষু যোধয়েও ॥" (মন্তু ৭।১৯•)

অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র মৎস্থাদি দেশের লোকেরাই রণক্ষেত্রে
অগ্রগামী হইয়া যুদ্ধ করিত।

চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এখানে হাজার ঘর ব্রাদ্ধণের বাদ ও ২০টী দেবমন্দির ছিল। এ ছাড়া ৮টী বৌদ্ধ সজ্যার।ম ও প্রায় ৬ হাজার বৌদ্ধ গৃহস্থের বাদ ছিল। কানিংহাম্ অনুমান করেন যে, চীনপরিব্রাজকের সময় এখানে ন্যুনাধিক ত্রিশ হাজার লোকের বাদ থাকিতে পারে।

মুদলমান ইতিহাস হইতেও আমরা জানিতে পারি যে ৪০০ হিজিরায় অর্থাৎ ১০০৯ খুষ্টাব্দে গজনীর স্থলতান মাক্ষুদ বৈরাট আক্রমণ করেন। এখানকার অধিপতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কিন্তু তথাপি ৪০৪ হিজ্রায় অর্থাৎ ১০১৪ খুষ্টাব্দে আবার মাক্ষুদ এখানে দেখা দেন। হিল্দিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর সুদ্ধ হয়। আবুরিহান্ লিথিয়াছেন যে, নগর বিধ্বন্ত হইল এবং অধিবাসিগণ দূর মফঃস্বলে পলাইল। ফেরিন্তার মতে ৪১৩ হিজিরায় বা ১০২২ খুষ্টাব্দে, কৈরাট ?

(বৈরাট) ও নারদিন্ (নারায়ণ) নামক পার্বত্যপ্রদেশবাসী জনসাধারণ মূর্ত্তিপূজায় নিরত শুনিয়া তাহাদিগকে শাসন ও ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্ম মুসলমান-সেনানী আমীর-আলী আগমন করেন। তিনি সহর অধিকার ও লুট করিয়া লইলেন। তিনি নারায়ণে একথানি থোদিতলিপি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল যে নারায়ণের মন্দির চল্লিশহাজার বর্ষ (?) পূর্বের নির্মিত হইয়াছে। ঐ সময়ের ঐতিহাসিক ওট্বিও উক্ত খোদিতলিপির উল্লেখ করিয়াছেন। সেই প্রাচীন খোদিতলিপি সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর অনুশাসনকলক কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। উক্ত লিপি হইতেই জানা যায় যে সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর সময়েও বৈরাট নগর সমৃদ্ধিশালী ছিল। যাহাইউক রাজপুতনার বৈরাটকেই আমরা আদিমংখ্য বা বিরাটদেশ বলিয়া অনায়াসে স্বীকার করিতে পারি।

পূর্ব বিরাট।

মহাভারতে কারুষের পর এক মংস্থাদেশের উল্লেখ আছে। বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলাই পূর্ব্বে কাপরুষদেশ বলিয়া প্রাসিদ্ধ ছিল। স্কৃতরাং ২য় মংস্থাদেশও বাঙ্গালাপ্রেদি-ডেন্সীর মধ্যে ছইতেছে।

১২৬৮ সালে প্রকাশিত কালীকমল শর্মা বিরচিত "বগুড়ার সেতিহাস বৃত্তান্ত" নামক ক্ষুদ্র পুত্তকের ৪র্থ অধ্যায়ে ২য় মৎস্থ দেশের বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"মৎস্তাদেশের নামের পরিবর্ত্তন হইয়া এইক্ষণ এই স্থানে জেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। উত্তর দীমা রঙ্গপুর জেলা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমা বগুড়া জেলা, দক্ষিণপশ্চিম সীমা দিনাজপুর জেলা। বগুড়া হইতে ১৮ ক্রোশ অস্তর ঘোড়াঘাট থানার দক্ষিণ ৩ ক্রোশ দূরে ৫।৬ ক্রোশ বিস্তীর্ণ অতি প্রাচীন অরণ্যানী মধ্যে × × বিরাট রাজার রাজধানী ছিল। তৎপর বিরাটের পুত্র ও পৌত্রগণ ঐস্থানে রাজ্য করিলে পর কলির ১১৫৩ অক গতে যে মহাজলপ্লাবন হয়, তাহাতে বিরাটের বংশ ও কীর্ত্তি একেবারেই ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর ক্রমে ক্রমে ঐস্থান মহারণা হইয়া উঠিল। × × কেবল অতি উচ্চ নুমায় হর্ণের জীর্ণ কলেবর অভাপি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া আছে। \* \* \* অনেক লোক মৃত্তিকা খননকালে গৃহসামগ্রী ও স্বর্ণরজতাদি প্রাপ্ত হইয়াছে। যথন এদেশের আত্যোপাত্তে তাবৎ লোকেই ঐ স্থানকে বিরাটের রাজধানী বলিয়া আসিতেছে, আর কীচক ও ভীমের কীর্ত্তি ষথন ঐস্থানের অন্তিদূরেই আছে, আর মৎস্ত-দেশ যথন বিরাট রাজার রাজা ছিল, আর ভারতবর্ষের মধ্যে যথন এই স্থান ব্যতীত অন্ত কোন স্থানকে মৎস্থাদেশ বলে না,

তখন এস্থানে যে বিরাটরাজার রাজধানী ছিল তাহার অন্ত প্রমাণ করে না।"

উক্ত দেতিহাসলেথক পাণ্ডবগণের ছদাবেশে বিরাটনগরে আগমন, কীচকবধ ও ভীমকর্তৃক ভীমের জাঙ্গাল প্রভৃতি কীর্তিকলাপ স্থাপনের বর্ণনাপূর্বক বলিভেছেন, "এই স্থানে প্রতিবংসর বৈশাধ মাসে মেলা হয়। যে স্থানে মেলা হয়, সেই স্থান কেবল জরণাময়। মেলা যে স্থানে হয়, সে স্থানের নাম বিরাটের সিংহদার। প্রতি বংসর মেলায় ৩।৪ সহস্র যাত্রী একত্র হয়। প্রতিবংশলায় থাত্রসামগ্রা তাবত মেলে, কেবল মংশু, য়ত, হরিদ্রাও কাঠ ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। জনেক লোকের মিলন হয়। তজ্জ্ঞ্য বস্তু জন্তুর ভয় থাকে না। \* \* এই মেলায় একটী আশ্চর্যা ঘটনা হয়। যত যাত্রী আগমনপূর্বক আহারাস্তে উচ্ছিপ্ত পত্র বা পাত্র ফেলিয়া যায়, পর দিবস তাহার কোন চিষ্ট্র থাকে না, কে যে পরিষ্কার করে, তাহারও নির্ণম্ব হয় না।

"লোকে বলে দেবতা সকল আসিয়া ঐ স্থান পরিষার করে।
এই মহারণ্য মধ্যে রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার সাহেব
লোক শীকার করিতে আইদেন। এই স্থানে যত প্রকার ব্যাঘ
আছে, তদ্ধেপ ব্যাঘ বঙ্গদেশে কু বাপি দেখিতে পাওয়া যায় না।

\* \* \* জালানী কাঠ প্রতি বংসর রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া
জৈলায় বিক্রেয় হইতে যায়। এইক্ষণ এই স্থানের অনেক ভূমিতে
প্রচুর থাস্ত হয়।"

উক্ত দেতিহাসলেথক জনশ্রুতির প্রতি আস্থা স্থাপনপূর্বক যে সকল অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সহিত ঐতি-হাসিকগণ ঐক্য হইতে পারিবেন না। বরেক্রথণ্ডের অন্ত-বন্ত্রী সমস্ত প্রাচীন জনপদ আমরা দেখিয়াছি। ঐ বিরাট নামক স্থানে মহাভারতের বিরাটরাজের রাজধানী না হইলেও তাহা যে অতি প্রাচীন জনপদের ভগ্নাবশেষ চিহ্নযুক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই।

বরেক্রথগু মধ্যস্থ উক্ত বিরাট নামক প্রাচীন জনপদ বর্ত্তমান রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ নামক প্রালিশ ষ্টেসনের ও তন্ত্রিস্কৃত্ব করতোরা নদীর পশ্চিম তারে প্রায় ৬ মাইল দুরে অবস্থিত।

বিরাটের পশ্চিম-দক্ষিণ হইতেই বগুড়া জেলার ক্ষেত্লাল বা ক্ষেত্রনালার সীমা আরস্ত। উক্ত বিরাট সরকার ঘোড়াঘাট ও পরগণে আলীগ্রামের অন্তর্গত। বিরাট হইতে কিয়দ্ধুরে সরকার ঘোড়াঘাটের প্রাচীন জনগদের ভগ্নাবশেষ চিহ্ন আরম্ভ হইরা ক্রমশঃ পশ্চিম দক্ষিণে অতি বিস্তীর্ণ স্থানে বর্ত্তমান আছে।

মোগলরাজত্বের সময় ঘোড়াঘাটে ফৌজদারের কাছারী ছিল।

করতোয়া নদী তৎকালে বিস্তীর্ণ প্রবাহশালী ছিল, এজন্ম তত্তীরে অনেক জনপদও ছিল। মোগলদিগের সময় বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারবংশ ঐ অঞ্চলের জনৈক প্রধান জমিদার ছিলেন। মুর্শিদকুলীর শাসনকালেও বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারগণের প্রভাব কাজেই মোগল-রাজত্বকালে করতোয়া-নিকটবর্ত্তী জনপদ সকল সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহাই প্রতীত হইতেছে ৷ খুষ্টায় ১০ম শতাব্দে ঢাকা নগুৱীতে স্থবার রাজধানী স্থাপিত হইলে পর ঘোড়াঘাটের অবনতির সূত্রপাত হয় এবং তৎপন হইতেই করতোয়া নদী সংকীর্ণ স্বোতশালিনী হওয়ায় ঐ সকল সমদ্ধ জনপদ ক্রমে নিবিড় অরণ্যে পরিণত হয়। এই সময় বিরাট नामक खारन जरेनक कमाठागांनी ताका वा कमिनादतत वाही हिन, এখানে যে সকল ইষ্টকন্ত,প বর্তমান আছে, তদুষ্টে অনুমান হইতে পারে। রাজধানীটী চতুর্দিকে একবার ক্ষুদ্র পরিথাবেষ্টিত হইবার পর আর একটা বৃহৎ পরিখা বেষ্টিত ছিল। নগরের মধ্যে অনেকগুলি ছোট বড় জলাশয় আছে। বগুড়ার ইতিহাস लथक थे छानक निविष् अवशानी विषय वर्गना कविष्याद्वात । কিন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বর্ত্তমান ১৯০৭ খুষ্টাব্দে ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগে অরণ্যের লেশ মাত্র নাই। ইন্ধনকাণ্ঠের অভাব হইয়াছে বলিলে অত্যুক্ত হয় না। ১২৮১ সালের প্রসিদ্ধ ছভিক্ষের পর হইতে ক্রমশঃ এ প্রদেশে বুনা, সাঁওতাল ও গারো প্রভৃতি অসভ্য জাতি ৰাস করিয়া জঙ্গল নিৰ্মাল করিয়াছে। ৩০ বর্ষ পূর্বে যে সকল স্থানে ব্যান্ত শীকার হইয়াছে, এখন তাহা লোকালয়পূর্ব।

এই স্থানে জঙ্গলাদি নির্মাণ হওয়ায় কয়েক বংসর হইল
একটী মেলা হইতেছে। পূর্বের যথন নিবিড় অরণ্যে পরিণত
ছিল, তৎকালে প্রতি রবিবারে অধিক পরিমাণে যাত্রীর সমাগম
হইত। এখনও রবিবারেই অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া
থাকে। বৈশাথের রবিবারে বিরাটের পূণ্য ভূমিতে হবিষাার
গ্রহণ করিলে পূণ্য সঞ্চয় হয়, এইরূপ সাধারণের সংস্কার আছে।

জেলা বগুড়ার শিবগঞ্জ পুলিশ ষ্টেসনের অন্তর্গত ও বিরাটের দক্ষিণ কীচক বলিয়া যে স্থান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে উল্লেখ-যোগ্য প্রাচীন কোন কিছু নাই। একটা খাল কীচকের নামে প্রসিদ্ধ। জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত রাণীশঙ্কল পুলিশ ষ্টেসন উত্তর গোগৃহ ও জেলা পাবনার পুলিশ ষ্টেসন রায়গঞ্জের অন্তর্গত নিমগাছী নামক জনপদ দক্ষিণ গোগৃহ নামে সাধারণে কথিত হইতেছে। দিনাজপুর জেলায় অনেক বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে। যাহা উত্তর-গোগৃহ বলিয়া কথিত হয়, তাহা পরবর্ত্তী বৌদ্ধরাজগণের কীর্ত্তিরাশির অন্তর্তম হওয়া অসম্ভব নহে। উক্ত নিমগাছী নামক স্থানে একটা বৃহৎ জলাশয় আছে। উহার নাম জয়সাগর। এ স্থানের মৃত্তিকার নিম্নে অট্টালিকাদি

প্রেষ্ঠিত থাকা দৃষ্ট হয়। একটা ভগ্ন মন্দিরের হারদেশে কয়েক
শশুরহৎ প্রস্তর আছে। এই স্থান প্রাচীন করতোয়া নদীর
তীরবর্তী ছিল। ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম সময়ে নিমগাছীর
জাঙ্গাল অতি প্রশিদ্ধ ছিল। এই হানের নিকট দিয়াই রাজসাহী
জোলার বিখ্যাত চলন বিল আরম্ভ হইয়ছে। এ স্থানের
সোচারণের স্থবিবা থাকিলেও মহাভারত-বর্ণিত বিরাটের সমসাময়িক স্থান মনে করা যায় না। তবে আদি মৎস্ত বা বিরাটের
কোন রাজবংশীয় বছ কাল পূর্কের এখানে আসিয়া আবিপত্য
স্থাপন ও সেই সঙ্গে মহাভারতীয় আখ্যায়িকা সরিবদ্ধ করিয়া
স্থানের মাহায়্মা বাড়াইবার চেন্তা করিয়া থাকিবেন। মৃত্তিকা
খনন ছারা এক ব্যক্তি একটা পাষাণমন্মী কালীমূর্তি ও এক ব্যক্তি
পিত্তলমন্মী দশভুজা মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী মাধাইনগর নামক স্থানে লক্ষ্ণসেনের তাম্রশাসন পাওয়া
গিয়াছে।

বরেক্রথণ্ডে বৌদ্ধপ্রভাব-কালের কীর্ত্তিরাজি বিঅমান আছে। তৎপর হিলুরাজত্বকালেও অনেক কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়। ঐ সকল কীর্দ্তিরাজি ক্ষীণ শ্বতিশক্তির নিকট মহাভারতীয় আখ্যানে জড়িত হওয়া বিচিত্র নহে। কারণ অধুনা বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজ-গণের ইতিহাস-সম্বলনের যেরূপ স্পৃহা দেখা যাইতেছে, পূর্বে সেরপ ছিল না, মুদলমান শাদনে সকলেই স স চিস্তায় ব্যস্ত ছিলেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজার কোন কীর্ত্তিকলাপ এ দেশের শাস্ত্র মধ্যে ধৃত ছিল না। স্কুতরাং মহাভারতাদি পাঠ শুনিয়া পরবর্ত্তী সময়ে যাহা কিছু ঐশ্বর্যামূলক, তাহাই যে পৌরাণিক আখ্যায় জড়িত হইবে, তাহা বিচিত্র নহে। যে প্রশস্ত উচ্চ ব্রাজ্পথ ভীমের জাঙ্গাল বলিয়া কথিত,ভাহাও ভীমকর্ত্তক নির্শ্বিত বলিয়া মনে হয় না। ঐ প্রদেশের মধ্যে রাণী সত্যবতী ও রাণী ভবানীর চুইটা জাঙ্গাল আছে। উহাও হয়ত কালে ভীমের হইয়া যাইবে। কোন কোন নিম্নভূমি ভর্ট হইয়া তিন্টী উচ্চ ঢিপিক্রপে পরিণত হইয়াছে। সাধারণ লোকের ধারণা উহা ভীমের উন্ন। যে মহাপুরুষ জাঙ্গাল নির্মাণ করিতে পারে, তাহার উন্ধন বৃহৎ না হইলে চলিবে কেন ?

বাণদীঘি নামক স্থান বগুড়া সহরের উত্তরে ৩ ক্রোশ দূরে। ঐ স্থানে বাণরাজার বাটী ছিল ও শ্রীকৃষ্ণ উষাহরণ করেন এই রূপ প্রবাদ আছে। কিন্তু ঐ স্থান প্রকৃত বাণরাজার রাজধানী নহে। গ্রামে বাহান্নটী দীঘি ছিল বলিয়া স্থানীয় ভাষায় বাহানকে বাণ উচ্চারণ করা হেতু বাণদীঘি নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

বরেক্রথণ্ডে বিরাটের রাজধানী ছিল ও পঞ্চপাণ্ডব এই দেশে আগমনপূর্ব্বক দেশ পবিত্র করিয়াছেন বলিয়া বরেক্রবাসিগণ আগনাদিগকে ধন্ত মনে করেন। লঘুভারতকার সংস্কৃত ভাষায়

স্থানীয় কিংবদন্তী অবলম্বনপূর্ব্বক এই স্থানকে বিরাটের রাজধানী-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঐ স্থান আদি বিরাট বা পঞ্চ পাওবের অজ্ঞাত বাদস্থান নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বগুড়া হইতে ১২ কোশ উত্তরপশ্চিম ও বিরাট নগরের ৪ কোশ পূর্বদক্ষিণ পাণীতলার হাটের অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে একটী প্রাচীন কূপাকার গর্ত্ত আছে, সাধারণে তাহাকে ভোগবতী গঙ্গা বলিয়া থাকে। কথিত হয় যে, যে সময় পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত বাসে বিরাটভবনে ছিলেন দেই সময় মহাবীর অর্জুন কর্তৃক ঐ কৃপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজপুতানার বিরাটের নিকটও বাণগঙ্গা প্রবাহিত, সম্ভবতঃ তাহারই শ্বুতি বলায় রাথিবার জল্প ভোগবতী গঙ্গার স্থাই হইয়া থাকিবে। ফলতঃ জীব ও অমৃত নামক কৃপ বরেক্রথণ্ডের অনেক প্রাচীন স্থানেই বর্ত্তমান ছিল। দক্ষিণ গোগাই প্রভৃতি স্থানে অর্জুনের অস্ত্র শস্ত্র রাথিবার স্থান শমীরক্ষপ্ত প্রদর্শিত হয়। রাজশাহী বিভাগের যে সকল স্থান বরেক্র নামে কথিত হয় ও যে সকল স্থানে হৈমন্তিক ধাল্য ব্যতীত কোনরূপ রবিশক্ত হয় না, ঐ সকল স্থানের অর্ধিবাসিগণ মকর সংক্রোন্তির পর হইতে গোলাতির গলবন্ধন মোচন করিয়া দেয়। বিরাট রাজ্যের গোসকল ঐ সময় বন্ধনশৃত্য থাকিবার প্রবাদ আছে।

মেদিনীপুর জেলায় গড়বেতা নামক স্থানেও অধিবাসিগণ বিরাট কীর্ত্তি দেখাইয়া থাকে। এখানে কিংবদন্তী আছে বে গড়বেতার নিকটই দক্ষিণ গোগ্রহ ছিল। যেথানে কীচক নিহত হয়, সেই স্থানও লোকে দেখাইয়া থাকে।

দক্ষিণ বিরাট।

এতন্তির উড়িয়ার অন্তর্গত ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের নানাস্থানে বিরাটরাজগণের বিরাট কীর্ত্তির নিদর্শন পড়িয়া আছে। পূর্বে কোঁইসারী গড়, পশ্চিমে পুড়াডিহা, উত্তরে তালডিহা এবং দক্ষিণে কপোতীপাদা ইহার মধ্যে প্রায় ১২০ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া বৈরাটরাজগণের কীর্ত্তি দৃষ্ট হয় ও নানা কিংবদন্তী শুনা বায়। অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছিঃ—

ময়ুরভঞ্জের রাজধানী বারিপদা হইতে প্রায় ২৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে কোঁইসারী গ্রাম। এই গ্রাম এক সময়ে বৈরাট-পূর বলিয়া প্রাসিদ্ধ ছিল। এখানে বৈরাটরাজাদিগের এক সময়ে রাজধানী ছিল। উক্ত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এখন কোঁইসারী গড় নামে প্রাসিদ্ধ। এই গড়ের উত্তরে ও পূর্বে দেবনদী, দক্ষিণপূর্বে শোণ নদী, এই গড়ের মুথে উভয় নদীর সঙ্গম, পশ্চিমে গড়খাই। এই স্থান দেখিলেই রাজধানীর উপযুক্ত স্থান বলিয়া মনে হইবে। বৃহৎ গড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কাছারি, রাজবাটী, বাবুয়ান্দিগের বাটী এবং শিব ও কনকত্র্গার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এখন লোকে দেখাইয়া থাকে। রাজা

ষত্নাথ ভঞ্জের সময়ে কোঁইসারী গড়ের অধিপতি সর্কেশ্বর মান্ধাতা ভঞ্জাধিপের নিকট পরাজিত হন এবং ভঞ্জাধিশের আক্র-মণে কোঁইসারী গড় বিধ্বস্ত হয়, সেই সময় হইতে এখানকার প্রাচীন রাজবংশের কীর্ত্তি গৌরব বিলুপ্ত হইয়াছে! রাজবংশীয়ের মধ্যে কেহ কোগুীপাদায়, কেহ বা নীলগিরিতে আশ্রম গ্রহণ করেন। এখন বৈরাটরাজবংশীয় হই ঘর মাত্র বাবু কোঁইসারী গড়ে বাস করিতেছেন, ইহাদের অবস্থা অভিশন্ন শোচনীয়, ইহারা আপনাদিগকে ভূজক ক্ষতিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কোঁইসারী গ্রামে উক্ত রাজবংশীয় নবতি বই য় এক অতি বুদ্ধ জীবিত আছেন, তাঁহার মুখে গুনা গেল, জোষ্ঠ নমু শাহের বংশ কোঁইসারীতে, মধ্যমের বংশ নীলগিরিতে এবং কনিষ্ঠ কুন শাহার বংশ কোপ্তীপাদায় রাজত্ব করেন। বসস্ত বৈরাটের সময় এক্লপ রাজ্য বিভাগ ঘটে। তৎপুর্বে কোইসারী বা বৈরাটপুর হইতে নীলগড়, বর্তমান নীলগিরি পর্যান্ত এক বৈরাট নুগতির শাসনাধীন ছিল। বসস্ত বৈরাট প্রতিষ্ঠিত বুধার চঞ্জীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি নীলগিরি রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী স্থজনা-গড়ে আজও বিরাজ করিতেছেন। কোঁইসারীর কনকত্র্বা রাজা যতুনাথ ভঞ্জের সময় বারিপদায় আনীত হয়। এখন **टकॅ**। हेना ती शरफ़ त स्वःनावरमस्वत्र मरधा छन्न मानूती मूर्छि, मानूती দেবীর কেবল হুই পা এবং তাঁহার বাহন ময়ুরের মুখাগ্র ব্যতীত আর সর্ব্বাংশ বিভাষান। গড়ের বাহিরে প্রেমালিঙ্গনরতা চতু-र्ज्ज महारम्य ও **চ**তুर्ज्ञा रगोतीत स्नुहर প্রস্তরমৃত্তি এবং তাহারই পার্শ্বে রক্ষতলে এক চতুর্ভা অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি ৰহিয়াছে । ∗ দেবীর নিমাংশ স্পাকৃতি এবং উপরাংশ নাগক্সার মত বছরত্বালয়তা। প্রথমে দেখিলেই নাগক্সা বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু নাগক্তা দিভুজা, ইনি চতুভুজা ৷ স্থানীয় লোকে ইহাকে একপাদ ভৈরব বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। কোন ধর্ত্ত এই মর্ত্তিকে মহাদেবের ভৈরব বলিয়া পরিচিত করিবার জন্ম ঐ দেবী মুর্ত্তির স্তনম্বয় কতকটা চাঁচিয়া সরল করিয়া ফেলিয়াছে, তথাপি তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। স্কুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক দিওদোরাস্ খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন ষে মধ্য এসিয়ার স্বীদিয়গণ 'এলা' (ইলা ) নামে এক দেবী মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। সেই দেবীর নিমাংশ সর্পাকৃতি ও উপরাংশ সাধারণ নারীর আকৃতি। শক্দিগের উপাশ্ত দেই প্রাচীন ইলা দেবীই কি 'এখানে একপাদ ভৈরব' নামে অভিহিত হইতেছেন ৷ উক্ত ভুজন্ধ বংশীয় অভি বুদ্ধের

মূথে আরও শোনা গেল যে উক্ত হুই দেবী মূর্ত্তি কোঁইসারী গড়-প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ববন্তী। নমুশাহের বংশধর আসিয়া এখানে হুৰ্গ পত্তন করিবার জন্ম যে সময় মৃতিকা খনন করেন, দেই সময় মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উক্ত হুই মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্থতরাং ঐ গুই মূর্ত্তি সহস্রাধিক বর্ষের প্রাচীন বলিয়া সহজেই মনে হইবে। মথুরা হইতে थुः পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর শক্দিগের সময়কার আদিরস্থটিত যেরূপ মুর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখান-কার হরগোরী মূর্ত্তিও আকার-সোসাদৃশ্রে তদমুরূপ ও সেই সময়ের মৃত্তি বলিয়া মনে হয়। উক্ত মৃত্তিদ্বয় এখানে শকপ্রভার বিস্তারকালে কোন শকনরপতির যতে নির্দ্মিত হইয়া থাকিবে। কোঁইসারী আমের বাহিরে একটা বৃহৎ অখথ বুক্ষের নিম্নে একটী প্রাচীন কামানের পার্শ্বে শিরে সর্পছত্রশোভিতা হিভুজা দেবী মূর্ত্তি আছে। সাধারণের নিকট তিনি 'কোটাসনী' বলিয়া পরিচিত। ইনি ভুজঙ্গ-রাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। যেখানে দেবী রহিয়াছেন পূর্বেতথায় এক ইষ্টকের মন্দির ছিল। এখন তাহার ধ্বংসাবশেষের ইষ্টকরাশি দেবীর চারি পার্ম্বে বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। যে স্থান এক সময়ে বৈরাট বংশের রাজধানী ছিল, যে হানে এক সময়ে সহস্ৰ সহস্ৰ লোকের বাস हिल, এখন সেই স্থান জনমানবহীন বলিলেই চলে।।

शृत्वीक (काँरेमात्री श्रेट आय )२ माहेल शन्धमानिका এবং বারিপাদা হইতে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পাটমুখ্রী নামক শৈলের পাদদেশে পুড়াভিহা গ্রাম অবস্থিত। এই স্থানের চারিদিকেই বৈরাটরাজগণের প্রাচীর কীর্ত্তিশ্বতি জাগরুক এথানকার সদারপ্রমুথ ভদ্রলোকেরা বলিয়া থাকেন, কোঁইসারীগড়ের নিকট বৈরাটপুর, কুটীঙ্গের পশ্চিমে তালডিহার মধ্যে পৃথী মানিকীনী ( শমীবৃক্ষের অগ্রভাগ ৰলিয়া পরিগণিত), দেবকুও, গোধনথোঁয়ার, দেবকুওের নিকট আটুয়াদহের উত্তরে পাহাড়ের গাঙ্কে বৈরাটপাটঠাকুরাণীর স্থান এবং ভীমথণ্ডা (ভীমের রন্ধনশালা), জুনাপাড়ের পার্ষে বৈরাটের পেড়ী ও তাহার উপর বৈরাটের লাল ঘোড়া, দেবকুণ্ডের দক্ষিণে ভীমজগাত (ভীমের বসিৰার স্থান)। দেবকুণ্ডের উত্তরে লোহার কামান (exo হাত)। দেবনদী আটুয়াদহের পূর্ব্বে পটাদর (প্রস্তরের উপর জলম্রোত), উপর-তালডিহা অর্থাৎ তালডিহার সূহরতলিতে প্রায় > বর্গমাইল বিস্তৃত গোধন খোয়াড়, চারিদিকে মাটীর উচ্চ ঢিপি, চারিদিকে জঙ্গল। পাটমুগুী পাহাড়ে বৈরাটরাজের পাটদেবী ছিলেন, ভূবিগড়ে বৈরাটরাজগণের গড় ছিল। পাটদেবীর মূলমূর্ত্তি এখন কপোতীপাদার সরবরাহকারের ঘরে আছেন, সেই মুর্ত্তির বহিনু গ্র ডমক আকার, ক্ষটিকে নির্মিত, মধ্যে নাগমূর্ত্তি।

<sup>\*</sup> এই চতুর্জার দক্ষিণ উর্দ্ধ হল্তে ডমরু, তৎপরে পাত্র, বামোর্দ্ধ হল্তে মালা, ছই পার্মে এই স্থী, পদের নীচে এক দিকে শকুনি ও অপরদিকে শুগাল এবং শুগালের পশ্চাতে জোড়হল্ডে দ্প্রায়মান এক ক্ষুদ্ধ বানরমৃত্তি।

পোড়াডিহার ১॥ । মাইল উত্তরপশ্চিমে পাটমুণ্ডী-শৈল।
প্রবাদ এইরূপ বৈরাটরাজ নিজ মুণ্ডে বা মাথার করিয়া পাটদেবীকে এথানে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া
এইলান এথনও পাটমুণ্ডী নামে খ্যাত। এখন দেই স্থপ্রাচীন
দেবমুন্তি কপোতীপাদার স্থানাস্তরিত হইলেও এই শৈলোপরি
একটী সর্পের ফণাকার প্রস্তর রহিয়াছে, তাহা চিঞ্চক বা
তক্ষক নাগ নামে পরিচিত। ভূমি হইতে এই শৈলচুড়া প্রায়
০০ শত ফিট উচ্চ হইবে। এই চুড়ার দক্ষিণপশ্চিমাংশ
দেখিলেই মনে হইবে কে যেন পাথর কাটিয়া প্রাচীর তুলিয়াছে।
ইহার অপরদিকেও প্রস্তরগৃহের চিহ্ন দৃষ্ট হইবে, এখানে একসময়
সাধুসয়্যাসিগণের বাদোপযোগী গুহা ছিল। এখন সে সমন্তই
ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পোড়াডিহার এককোশ দক্ষিণে একটা 'ন' হরত আরুতি শৈশচুড়া দেখা যায়। দূর হইতে দেখিলেই মনে হয় কে যেন এই স্থলর চূড়াটী তুলিয়া আনিয়া বসাইয়া গিয়াছে। শিক্ষিত হিন্দুরা এই প্রস্তরপিওকে শমীরুক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বুড়া সাঁওতালের মুখে এই স্থান 'শাম্রথ' এবং বুটিশ গভর্মেণ্টের সার্ভে ম্যাপে শ্রামরক নামে চিহ্নিত হইয়াছে। এই শৈলথও প্রায় ে কিট উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের পশ্চিমে গুদ্দা আছে, मृत रहेरा कुल कुल कुर्राती वानिया मत्न रय । अवान এहेक्न्न, এখানকার পঞ্চ গুহায় পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহাদের তীর ধনু লুকাইয়া রাথিয়া ছন্মবেশে বিরাট-রাজভবনে গমন করিয়াছিলেন। এই দৈলের পর্বাংশ দিয়া চৈত্রমানের ত্রয়োদশীতিথিতে অর্থাৎ বারুণীর দিন জল নিঃস্ত হইতে থাকে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, সাতদিন পর্যান্ত এই জল পড়িতে থাকে এবং শিবজটা-নিঃস্ত গঙ্গাজল বলিয়া সাধারণে স্পর্শ করিবার জন্ম বছ দূরদেশ ছইতে আসিয়া মেলা করে, অথচ পর্বতের মাথায় কোন ननी नाना नाई। मकत-मःकान्डिए७७ এथान स्मा इयु, সে সময়ও এখানে হুইতিন হাজার যাত্রী আসিয়া থাকে, এই সময় পর্বতের উত্তরাংশে শৈলথণ্ডের উপর সাধারণে নৃত্যুগীত করিয়া থাকে। যেথানে নৃত্যগীত হইয়া থাকে, সেই পর্ব্বতাংশ নাটমন্দির নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। পূর্বাকালে এখানে কোনও নাটমন্দির থাকিলেও থাকিতে ভূবনেখনে বাহারা ভাষরেখনের বৃহৎ লিম্বমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন, मत्र इटेट এই भगोत्रक मर्भन कतिरम रमेरे आकारतद्व এकती विज्ञां विक्रमुर्छि विविद्या भरत रहेरव । आमारनज विश्वान भमी বুক্ষের প্রাচীনতম নাম খ্রামার্ক। যেমন কোণার্ক, লোলার্ক. বরুণার্ক প্রভৃতি প্রাচীন স্থান দৌর শাকদিগের পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য ছিল, সেইরূপ এইস্থান সৌগদিগের নিকট খ্যামার্ক নামে

পরিচিত ছিল। ভাস্করেখরের মূর্ত্তি যেমন সৌরদিগের কীর্ত্তি, এই খ্রামার্কে পূর্বকালে সম্ভবতঃ সৌরদিগের কোন রকম কীর্ত্তি ছিল। বারুণী এবং মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে এখানে যে পুর্বে উৎসব হইত, এখন তাহা সামাভ যাত্রায় পরিণত হইয়াছে। পূর্বকালে উক্ত গুফায় বহু সাধু সন্মাসীর বাস থাকা অসম্ভব নয় 🖟 প্রবন্তীকালে এখানে বৈরাটরাজগণের প্রভাব বিস্তৃত হইলে খ্যামার্ক শমীরুক্ষ নামে হিন্দুগণের নিকট পরিচিত হইন এবং সেইদঙ্গে উক্ত গুফায় পঞ্চপাণ্ডবের তীরধমুক রাখিবার কথা কল্লিত হইয়া থাকিবে। বাস্তবিক আমরা মহাভারত হইতে জানিতে পারি যে, পঞ্চপাণ্ডব ব্রহ্মকোটরে তীর্ধমু রাখিয়াছিলেন, পর্বতগহ্বরে রাখেন নাই। এক্সপ স্থলে এই শৈলপণ্ডকে আমরা মহাভারতোক্ত শমীরুক্ষ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। (মহাভারতীয় শমীরুক্ষ বিরাটরাজ্যে ছিল, সেই বিরাটদেশ বর্তুমান রাজপুতনায়, এ সম্বন্ধে অগুত্র সবিস্তার আলোচিত হইয়াছে।) উক্ত শমীরক্ষের পার্শ্বে কুলীলুম গ্রাম, তাহার পার্ম দিয়া কুশভজা নদী প্রবাহিত, নদীতে বারমাস জল থাকে, উহা শোণনদের সহিত মিলিত হইয়াছে।\*

পোড়াডিহার ১॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্বের পর্বতের পাদদেশ হইতে এককোশ উর্দ্ধে ডুবিগড় শৈল। এই শৈলোপরি এখন কোন হুৰ্গ না থাকিলেও পূৰ্ব্বকালে যে এথানে একটা হুৱাবোহ ও হুর্গম গিরিহুর্গ ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই হুরারোহ হুর্গে প্রবেশ করিবার একটী পথ এবং প্রবেশপথে একজনের অধিক লোক যাইতে পারে না। একটু এদিক ওদিক रहेलाहे अम्बालिक हरेग्रा महत्व कृषे निम्न अकिक हहेता। এहे ভূবিগড় শৈলোপরি একটী সচ্ছসলিলা সরোবর এখনও দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে এখানকার বৈরাটনুপতি বিশ্বাস্থাতকের ষড়যন্ত্রে রাজ্য হারাইয়া এবং মানসম্ভ্রম রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিরা এই গড়মধ্যস্থ সরোবরে ডুবিয়া সপরিবারে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাতেই এই স্থানের ডুবিগড় নাম হইয়াছে। বশুহন্তী ও ব্যাঘ্রের উৎপাতে এই ভূবিগড় অতি ভয়াবহ স্থান হইয়া পড়িয়াছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানে বগ্রহন্তী ও ব্যাদ্র আসিয়া জলপান করিয়া যায়। উক্ত সরোববের নিকট কয়েকটী প্রস্তরগৃহের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এইস্থান পর্ব্যতের উপর হইলেও এখানে আদিলে যেন বিস্তত একটা সমতলক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে।

পোড়াডিগ্ন হইতে ২ কোশ দূরে ভীষণ বড়কামান জঙ্গল আরম্ভ, এই জঙ্গুলের মধ্যে বড়কামান গ্রাম। বড়কামান গ্রামের

<sup>\*</sup> এই শৈলের পাদদেশের উত্তরাংশে এক বাবানীর মঠ আছে, এখানে ভাগবতাদি শাস্ত্রগ্রন্থ আলোচিত ও অচিত্রত হয়।

১॥ মাইল পশ্চিমে ও বড়কামান জঙ্গলের মধ্যে স্থরুহৎ ইটাগড় তুর্নের ধ্বংসাবশেষ, এই গড়ের পূর্ব্ব প্রাকার এখনও অনেকটা বিভ্যান ৷ এই প্রাচীন ভূপটী সমস্তই বড় বড় ইষ্টক্ষারা নির্মাত বলিয়া হয়ত ইটাগড় নাম হইয়া থাকিবে। উক্ত ইষ্টকপ্রাকারের ভিত্তির চওড়া প্রায় ৫ হাত হইবে। ইষ্টকের পরিমাণ পাথরিয়াগড়ের ইষ্টকের ন্তায়। ইহার একপার্যে বেগু-নিয়াপাটা ও অপরপার্শ্বে গড়িয়াঘষা নালা এবং অপর হুইপার্শ্বে সমুচ্চ শৈলমালা, ছূর্ভেছ জঙ্গলে এই বিধ্বস্ত গড় আবৃত। কবি ষে বলিয়াছেন-

"না পশে রবির কর সে ঘোর বিপিনে।" ৰান্তবিক এই গড়ের মধ্যে স্থানে স্থানে এরূপ নিবিড় জঙ্গল বে মধ্যাক্ত কালেও সূর্যারশ্মি প্রাবেশ করিতে অসমর্থ। এই ইটাগডের সক্রোশ উত্তরে সমুচ্চ শৈলোপরি বৈরাটরাজগণের প্রাচীন রাজধানী ডুবিগড়। সম্ভবতঃ এই ইটাগড়েই পূর্বতন বাজগণের রাজধানী ছিল, বিপদ আপদের সময় তাঁহারা ডুবিগড়ে গিয়া আশ্রয় কইতেন। ভুনা যায়, এই ইটাগড়ে গুলি-গোলা প্রস্তুত হইত। এখনও তাহার চিহুসরূপ লোহমল গতের উত্তরাংশে ভবিগড়ের দিকে বহু পরিমাণে পড়িয়া রহিয়াছে। এই ইটাগড় ছাড়াইয়া পর্বতের পাদদেশে একটা অতি স্লচিকণ ভগ্ন শিবলিঙ্গ এবং তাহার অদূরে অতি স্থন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট একটা প্রস্তারের ভগ্ন বুষভ-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই নিষিত পার্বতাজঙ্গল মধ্যে উক্ত শিবের যে মন্দির ছিল, তাহারও ইষ্ট্রকরাশি স্থানে স্থানে পতিত দেখা যায়। এই বুষভ-মূর্ত্তি ছাড়া-ইরা উত্তরদিকে জঙ্গল মধ্যে বহু লোহমল পতিত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে একটা বড় গর্ছে আমরা একটা লোহমুচি পাইয়াছি, সম্ভবতঃ এই মুচিতে লোহ গলাইয়া অন্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হইত। ষেধানে এই লৌহমুচি পাওয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ এইখানে পুর্বে অস্ত্রের কারখানা ছিল, এইস্থান এক্ষণে রাইকালিয়া নামে পরিচিত। এই নিভূত জঙ্গল মধ্যে প্রাচীনকালের ব্যবহৃত মাটীর হাডির কানাভাঙ্গা পাওয়া গিয়াছে, তাহার কাজ মন্দ নয় ৷

পাথরিয়াগড় ও ইটাগড়ে এখনও দলে দলে বগুহন্তী আসিয়া থাকে, তাহাদের পদচিহ্ন নানাস্থানে পরিলক্ষিত হয়। এখানে বাহ ভালুকেরও অভাব নাই।

পুর্বেই বলিয়াছি যে ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত কোঁইসারী ও কোপ্রীপাদা বা কপোতীপাদায় এবং নীলগিরি রাজ্যে এখনও বৈরাট রাজবংশধরগণ বিদ্যমান এবং তাঁহারা ভূজক ক্ষপ্রিয় বলিয়া পরিচিত। নীলগিরির অধিপতিগণ এবং কপোতীপাদার প্রাচীন বাজবংশীয় সরবরাহকারগণ আজও বংশপরস্পরায় এই চারিটী উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন যথা—১ম বিরাট ভুজঙ্গ মানাতা, ২য় অভিনৰ ভুজন্ব মান্ধাতা, ৩র পরীক্ষিৎ ভুজন্ত মান্ধাতা, এবং ৪র্থ জয় ভূজঙ্গ মান্ধাতা।

উক্ত রাজবংশের প্রাচীন বংশ-তালিকায় জয় ভুজঙ্গের স্থানে 'জনমেজয় ভুজ্ঞ' নাম পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত উপাধির সহিত যেন কোন প্রাচীন বংশমহিমা ও অজ্ঞাতপূর্বে ইতিহাস নিবদ্ধ রহিয়াছে, মনে হয়। প্রতুত্ত্বিৎ কানিংহাম ও তাঁহার সহকারী কারলাইল রাজপুতনার বৈরাটকীর্ত্তি দশন করিয়া বিরাটের পূর্ব্বপুরুষ বেণরাজকে শাক্ষীপীয় বা আদি শকবংশসম্ভূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। • কিন্তু আমরা বেণনুপতিকে শক্রংশ-সম্ভূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও ময়ুরভঞ্জের বৈরাটকীর্ত্তি এবং বৈরাট ভূজঙ্গবংশের আচার ব্যবহার দৃষ্টে তাঁহাদিগকে শাক্দীপীর বা শকবংশসম্ভূত বলিয়াই মনে করি। আমাদের মনে হয় ছে বৈরাটরাজবংশ মধ্যে যে চারি প্রকার বংশোপাধি প্রচলিত রহি-য়াছে, তাহা হইতে আমরা চারি শাখার ভুজঙ্গ বা নাগ বংশীয় ক্ষত্রিয়ের আভাস পাই। এই চারি শাখার মধ্যে বৈরাট ভুজঙ্গই আদিশাথা, তৎপরে অভিনব বা নবাগত ভুজঙ্গ বংশ আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। তৎপরে রাজা পরীক্ষিতের সময় আর একদল আসিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। টড প্রভৃতি বছ ঐতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, যে তক্ষকের হস্তে পরীক্ষিতের নিধন যটে, তাহা শাক্য। ঐ তক্ষক নামক শাকবংশ ভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমে-জয়ের সর্পয়জ্ঞ হইতে মনে হয় তিনি তক্ষকবংশকে পরাভব করেন এবং তৎকালে যে সকল ভূজক বা নাগবংশগণ জনমেজয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবত: 'জনমেজয়' বা 'জয়' ভুজন্ধ নামে পরিচিত হইয়াছিল। জনমেজয় বা তৎপরবর্ত্তী কোন নূপতির পরাক্রমে: ভুজঙ্গরংশ তাঁহাদের আদিস্থান বিরাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত মান্ধাতা নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন।[ওঙ্কার মান্ধাতা দেখ] মাদ্ধাতায় নাগবংশীয় শাকগণের বহুতর প্রাচীন কীর্ত্তির নিদর্শন প্রভিয়া রহিয়াছে। প্রথমে বিরাটদেশে উত্তব এবং মান্ধাতায় শেষ

Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p. 85, See also p, 92.

<sup>\* &</sup>quot;With regard to Rajá Vena, I may, perhaps, be permitted here to mention that, for certain reasons which have recently developed themselves, there is some cause to suspect that the "Raja Vena", whose name is Preserved in so many of the traditions of North Western India, was an Indo-Scythian; and in that case, either he could not have been descended from Anu, or else the race of Anu himself must also have been Indo-Seythic"!

বাদ বলিয়া তাঁহারা 'বৈরাট ভূজক মাদ্ধাতা' এই উপাধি শ্বতিষরপ ব্যবহার করিয়া আদিতেছেন। প্রাচীন বংশ মাদ্ধাতা ইইতে বিতাড়িত হইয়া পূর্বে ও পশ্চিম ভারতে ছড়াইয়া পড়েন, তাঁহাদের একশাথা উত্তর বঙ্গ, একশাথা মেদিনীপুর এবং একশাথা ময়ৢরভঞ্জ নীলগিরি অঞ্চলে এবং এক শাথা কর্ণাটক অঞ্চলে আদিয়া পড়েন। এই শাকবংশ ভূজক বা নাগপূজক বলিয়াই ভূজক ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ময়ুরভঞ্জের পুড়াডিহার উপরে পাটমুগুী শৈলে যেরূপ নাগমূর্তি ও নাগপূজার নিদর্শন দেখিয়াছি, রাজপুতানার বৈরাটের ভীমগোফার নিকট ঠিক ভদমুরূপ শৈলোপরি নাগপূজার নিদর্শন রহিয়াছে। \*

ময়ুরভঞ্জের উত্তরপূর্ব্বনীমায় রাইবণিয়া বা প্রাচীন বিরাটগড় বর্ত্তমান।

উক্ত বৈরাটভূজস্ববংশের ষত্নেই সমস্ত পূর্বভারতে নাগপূজা উপলক্ষে মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত হয়। আজও এই বংশ নাগপূজক এবং কোঁইসারীগড়ের ধ্বংসাবশেব হইতে ইহাদের উপাস্ত-সর্পালক্কতশিরা দেবীমূর্ত্তি বাহির হইরাছে। খৃঃ পূর্বে ৫ম শতাব্দে দিওদোরাস্ লিথিরাছেন—"শাকদিগের (Succe or Seythians) আদিবাসস্থান অরক্ষসের উপর। এলা (Ella = ইলা) নামে পৃথিবীজাতা এক কুমারী হইতে এই জাতির উদ্ভব। এই কুমারী কটি হইতে মূর্দ্ধা পর্যন্ত নারীরূপা এবং অধোভাগে সর্পাকৃতি। জৌম্পিতার (Jupicer) উরসে ইলার গর্ভে শাক (Seythes) নামে এক পুত্র জন্ম।" †

দিওদোরস্ যেরূপ ইলাদেবীর উল্লেখ করিরাছেন, কোঁইসারীগড়ে ঐ রূপ এক দেবীমূর্ত্তি দেখা গিরাছে। সম্ভবতঃ তিনিই শাকবংশীয় ভুজস্বশাখার উপাস্ত আদিমাতা।

পশ্চিম বিরাট।

দান্দিণাত্যের সাতারা জেলার বাই নগর স্থানীর কিংবদন্তী অমুসারে বিরাটনগরী নামে খাত। এখানে পাওবেরা অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন বলিয়া সাধারণের বিখাস। এখনও এখানকার শুহাদিতে অনেক বৌদ্ধকীত্তি বিশ্বমান আছে। এই স্থানে একটী প্রাচীন হুর্গ আছে, লোকে উহাকে বিরাটগড় বলিয়া অভিহিত করে।

ধাড়বার নগরের ৫০ মাইল দূরে হাঙ্গল নামক একটী নগর।
খুষীয় দ্বাদশ শতাব্দের শিলালিপিতে ঐ স্থান বিরাটকোট ও
বিরাটনগরী নামে অভিহিত হইয়াছে।

বিরাটিক (পুং)রাজপট। (হেম) (ক্নী) চুম্বক। বিরাটিজ (পুং) বিরাটে জামতে জন-ড। বিরাটদেশীয় হীরক, বিরাটদেশে এই হীরা জন্মে বলিয়া ইহার নাম বিরাটক হইয়াছে। পর্যায়—রাজপট, রাজাবর্ত্ত। (হেম) ২ বিরাট-রাজজাত, বিরাটরাজার পুত্রকস্তাদি।

বিরাট্কামা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ৠক্প্রাতি° ১৭।১২) বিরাট্কেত্র (ক্লী) পবিত্র তীর্থভেদ।

বিরাটপর্ব্ব, মহাভারতের ৪র্থ পর্ব্ব। পাগুবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজভবনে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেই উপাণ্যান উহাতে বর্ণিত আছে।

বিরাট্পূর্ব্বা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি ১৬।৬৪)
বিরাটরূপ (ক্রী) ভগবানের বিরাটমূর্ত্তি। ভয়ানক রূপ।
বিরাট্স্থবামদেব্য (ক্রী) সামভেদ।
বিরাটস্থানা (স্ত্রী) ত্রিষ্টৃভ্ আকারের ছন্দোভেদ।

( ঋক প্রাতি° ১৬।৪০ )

বিরাট্সরাজ (পুং) একাহতেদ। (শাঝায়ন শ্রোত ১৪।০০।২) বিরাড্রূপা (স্ত্রী) ত্রিষ্ট্ আকারের ছন্দোভেদ। (ঋক্ প্রাতি ১৬।৪৫)

বিরাড্ভবন (ক্লী) বিরাটরাজের আলয় বা প্রাসাদ। বিরাড়্বর্ণ (ত্রি) বিরাট্। দ্রিয়াং টাপ্। বিরাণিন (পুং) হস্তী। (শক্ষালা)

বিরাতক (পুং) অর্জুনরৃক্ষ, ইহার পাঠান্তর 'বিরান্তক' এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (বৈছাকনি°)

বিরাত্ত (পুং) রাত্রিশেষ। "বিরাত্রে প্রত্যবৃধ্যত" (মহাভা°১০ প°)
বিরাধ (পুং) বিরাধয়তি লোকান্ পীড়য়তীতি বি-রাধ-অচ্।
১ রাক্ষসভেদ। অয়িপুরাণে এই রাক্ষসের বিষয় এইরূপ লিখিত
আছে যে, ইহার পিতার নাম স্পর্থান্ত, মাতার নাম শতক্রতা।
লক্ষণ ইহাকে বধ করেন। এই রাক্ষস পূর্কে তুমুরু নামে গন্ধর্ক
ছিল, বৈশ্রবণের শাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। বৈশ্রবণ
ইহাকে শাপ দিবার পর তুমুরু তাহাকে প্রসয় করিলে তিনি
বলিয়াছিলেন যে, আমার শাপ অন্তথা হইবার নহে। ভগবান্
বিষ্ণু দশরথের গৃহে রামরূপে অবতীর্ণ হইলে তোমার এই
শাপমোচন হইবে। বিরাধ লক্ষণের হস্তে নিহত হইলে তাহার
শাপ বিমোচন হয়। (অয়িপুরাণ)

রামায়ণে লিখিত আছে, যখন রামলক্ষণ সীতাসহ দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন একদা বিরাধ নামে এক বিকটাকার রাক্ষস তাহাদের নয়নপথের পথিক হয়। এই রাক্ষস ইহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই অতিভীষণ শদ করিতে করিতে সীতাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া কিছু দূরে লইয়া গিয়া কহিল, তোমরা কে ? দেখিতেছি জটা ও চীরধারী, অথচ হস্তে ধয়ু ও তরবারি। যখন তোমরা দণ্ডকারণ্যে আসিয়াছ, তখন আর তোমাদের

<sup>\*</sup> Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. VI. p. 102. † Diodorus Siculus, Bk II.

জীবনের আশা নাই। গুইজন তাপদের এক রমণীর সহিত এক ত্র বাদ কিরপে সঙ্গত হইতে পারে? তোমরা নিতান্ত পাপী ও অধ্যান্তারী, তোমাদের জন্ম মুনিচরিত্র দ্বিত হইতেছে। আমি বিরাধনামা রাক্ষ্য, এই অরণ্যে মুনিদিগের মাংসভক্ষণ করিয়া স্থে ভ্রমণ করিয়া থাকি। এই প্রমাস্থলরী নারী আমার ভার্য্যা হইবে এবং ভোমাদিগকে বধ করিয়া রক্ত পান করিব। বিরাধ আরও বলিল যে, আমি জবনামক রাক্ষ্যের পুত্র, আমার মাতার নাম শতহুদা। আমি তপোদারা ব্রহ্মার নিকট অচ্ছেছ, অভেন্থ ও অব্যয় হইব এইরপ বর পাইয়াছি। অতএব ব্থা যুদ্ধচেষ্ঠা না করিয়া এই কামিনীকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর প্রস্থান কর।

রামচন্দ্র বিরাধের এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে উন্মন্ত হইয়া তাহার প্রতি ভীষণ শরজাল নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তথন সেই ভীষণাকার রাক্ষস দণ্ডায়মান হইয়া হাশুকরত জৃন্তণ করিতে লাগিল, তাহাতে তাহার শরীয় হইতে সেই সকল ক্রতগামী বাণ বাহির হইয়া ভূতলে পড়িল। এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু বিরাধ ব্রহ্মার বরে কিছুতেই ক্লিয় হইল না। তথন বিরাধ রাক্ষস বলপূর্বকে রাম ও লক্ষ্মণকে বালক্ষ্মের ভায় উত্তোলন করিয়া য়ন্ধদেশে স্থাপন করিয়া চীৎকার শন্ধ করিতে করিতে বনের দিকে গমন করিতে লাগিল।

বিরাধ রঘুনন্দন রাম ও লক্ষণকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া সীতাদেবী উচিচঃস্বরে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন যে, হে রাক্ষস! আমি তোমাকে নমস্কার করি, তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া আমাকে হরণ কর। সীতার এই প্রকার বিলাপ শুনিয়া রাম ও লক্ষ্ণ সেই হুরায়া রাক্ষসকে বধ করিতে সযত্ন হইলেন। তথন রাম সবলে সেই রাক্ষসের দক্ষিণ বাছ এবং লক্ষণ বামবাছ ভাঙ্গিয়া দিলেন। সেই রাক্ষস তথন ভগ্গবাহু হইয়া অত্যন্ত অবসন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। রামলক্ষণ তথন তাহাকে নানা প্রকার অন্তর্গত্রে নিশিষ্ট করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার মূত্য হইল না।

তথন রাম এই রাক্ষসকে সর্বাবোভাবে অবধ্য দেখিয়া লক্ষণকে বলিলেন, এই রাক্ষস এইরূপ তপতা করিয়াছে যে, যুদ্ধে ইহাকে অস্ত্রনারা পরাভব করা যাইকে না, অতএব আমরা ইহাকে প্রোথিত করি। তুমি বৃহৎ হতীর জন্ত যেরূপ গর্ত আবশুক হয়, এই ভয়ানক রাক্ষসের জন্ত সেইরূপ একটি গর্ত খনন কর। রাম ইহা বলিয়া পাদ্দারা বিরাধের কণ্ঠদেশ পিষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ গর্ত্ত খনন করিতে লাগিল।

বিরাধ রাক্ষস তথন রালচক্রকে বলিতে লাগিল, পূর্বে আমি জ্বভানবশে জ্বাপনাকে বৃদ্ধিতে পারি নাই। একণে জ্বামি জানিলাম যে, আপনি দশরপপুত্র রামচন্দ্র, এই সৌভাগাবতী কামিনী দীতা এবং ইনি লক্ষণ। অভিশাপ বশতঃ আমি এই ভীতিপ্রদ রাক্ষদদেহ প্রাপ্ত হইয়াছি। পূর্বের আমি গন্ধর্ব ছিলাম, আমার নাম তুর্বা। কুবের আমাকে এইরূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই সময় আমি তাহাকে সন্তঃ করিলে, জিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, দশরগতনয় রামচন্দ্র ভোমাকে যুদ্ধলে বধ করিলে তুমি গন্ধর্বাশরীর পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে আদিবে। রস্তার প্রতি আসক্ত হইয়া আমি নিয়মিত সময়ে ধনপতি কুবেরের নিকটে উপস্থিত হই নাই, তাহাতে তিনি আমার প্রতি ক্রই হইয়া ঐ রূপ অভিশাপ দিয়াছিলেন। এইক্ষণ আমি আপনার করুণায় অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়া নিজস্থানে গমন করিব, আপনি আমাকে গর্তে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করুন, শস্ত্রারা আমার মৃত্যু হইবে না। আপনার মঙ্গল হউক।

তথন রাম ও লক্ষণ উভরে হর্ষান্বিত হইয়া সবলে বিরাধ রাক্ষসকে উঠাইয়া গর্ত্তে নিংক্ষেপ করিলেন। বিরাধ সেই মহাগর্ত্তে নিংক্ষিপ্ত হইয়া অভিভীষণ চীৎকার করিতে করিতে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। মৃত্যুর পর গর্ত্তে নিংক্ষিপ্ত হওয়া রাক্ষসদিগের চিরস্তন ধর্মা, মৃত্যুর পর যে সকল রাক্ষসেরা গর্ত্তে নিংক্ষিপ্ত হয়, তাহায়া সনাতন লোক লাভ করিয়া থাকে।

(রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড ১-৫ স°)

২ অপকার, পীড়া, ব্যথা, পীড়ন।

বিরাধন (ক্রী) বি-রাধ-ল্যট্। অপকার, পীড়া, ব্যথা, পীড়ন। বিরাধান (ক্রী) পীড়া। ইহার পাঠাস্তর 'বিরাধান'। (শন্দরজা') বিরান্তবহু (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, ১২ সংখ্যা।

বিরাম (পুং) বি-রম-ঘঞ্। > শেষ, নিবৃত্তি, বিরতি। পর্য্যায়— ্অবসান, সাতি, মধ্য। (ত্রিকা°) বিশ্রাম, উপরম।

"অধ্যেষামাণস্ত গুরুনিত্যকালমতন্ত্রিতঃ।

অধীষ ভো ইতি ব্ৰয়াৎ বিরামোহন্তিতি চারমেৎ।"(মন্ত্ ২। ৭৩)

২ ব্যাকরণমতে পরবর্ণের অভাব।

'বিরামোহবসানং।' (পা ১।৪।১১०)

পাণিনিমতে বিরাম বলিলে পরবর্ণের অভাব (অর্থাৎ পরে কোন বর্ণ নাই এইরূপ ) বুঝাইবে।

বিরামত (স্ত্রী) বিরামশু ভাব, তল-টাপ্। বিরামের ভাব বা ধর্ম, বিরতি।

বিরাল ( थूः ) विजान। ( अभविका )

विज्ञाव ( शूः ) वि-क-चळ्। > नक, खिन, शांगमान!

"বিরাব\*চ স্থরাব÷চ তশ্মিন্ যুক্তো রথে হয়ো ।"(ভারত ৩.১৪**৬৬**৪)

( জি ) বিগতঃ রাবো যভা। । ২ রবহীন।

বিরাবিন্ ( ত্রি ) বিরাবো বিভাতেহতেতি ইন্। : শব্দকারী।

১ শব্দবিশিষ্ট।

"গন্তীরবিরাবিশঃ পয়োবাহাঃ" ( বৃহৎসং ৩২।১৭.)

( পুং ) ২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ( ভারত আদিপ্°)

বিরাষহ্, বিরাষাহ্ (তি) যমলোক। (ঋক্ ১০০০৬)
বিরিক্তে (তি) বি-রিচ্-ক্ত। বিরেচনবিশিষ্ট, যাহার পেট
ভাঙ্গিয়াছে।

"হর্বিরিক্তস্ত নাভেস্ক স্তর্মতা কুক্ষিশূলধুক্।" ( ভাবপ্র°) বিরিপ্ত (পুং) > বন্ধা। ( ভাগবত ৮।৫।৩৯ ) ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। বিরিপ্ত তা (স্ত্রী) ব্রহ্মার কার্য্য, ব্রহ্মন্ত।

"স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্

বিরিঞ্চামেতি ততঃ পরং হি মাম্।" ( ভাগবত ৪।২৪।২৯ )

বিরিঞ্চন (পুং) ব্রহ্ম। (হেম)

বিরিঞ্চি (পুং) > একা। (অমর) ২ বিষ্ণু। (ছরিবংশ)
ত শিব। (শব্দর°) ৪ একজন প্রাচীন কবি।

বিরিঞ্চিত্রক (ক্লী) জ্যোতিষোক্ত চক্রভেদ। ফলিত জ্যোতিষে ইহার এইরূপ নির্দেশ আছে,—

|            | _        |             |            | 2                                       |
|------------|----------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| বিরিঞ্চক্র | জভিমিত্র | श्रक्षक हो। | श्र्वाया   | D S S S S S S S S S S S S S S S S S S S |
|            | মিত      | সম          | ां<br>जिल् | ख बनी                                   |
|            | ব্ধ      | অন্ধ্রেষা   | (क)हो      | রেবতী                                   |
|            | স্থিক    | श्रमा       | অফুরাশা    | উত্তরভাদ্র                              |
|            | পত্যার   | शुनर्क्     | বিশাথা     | श्र्वहास                                |
|            | (雅和      | बार्क       | শাতি       | শতভিষা                                  |
|            | বিগং     | মুগশিরা     | िज्ञा      | <b>पनिष्ठा</b>                          |
|            | i násek  | <b>6</b>    | 120 A      | ब्रव्स                                  |
|            | 16/15    | 16~         | উত্তরফং    | উত্তরাধাঢ়া                             |

উক্ত চক্রে নির্দেশ করা হইভেছে যে ক্যত্তিকা, উত্তরকল্পনী ও

উত্তরাবাঢ়ার জন্ম সংজ্ঞা, রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণার সম্পদ্, মুগ-শিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠার বিপদ্, আর্দ্রা, স্বাতি ও শতভিষার ক্ষেম, পুনর্বাস্থ্য, বিশাখা ও পূর্বভাদ্রপদের প্রত্যারি, পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদের সাধক, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতীর বধ, মঘা মূলা ্ও অধিনীর মিত্র, পূর্কাফল্পনী, পূর্কাষাঢ়া ও ভরণীর অতিমিত্র সংজ্ঞা হইবে। ঐ জন্ম সংজ্ঞক নক্ষত্ত্ত্তিয়ে শ্নি, ক্ষেম সংজ্ঞক নক্ষত্রতায়ে মঙ্গল ও রাহু এবং মিত্রাতিমিত্রষট্রেক রবি অবস্থিত থাকিলে জীবের বধ ও বন্ধন হইতে পারে। যদি জন্ম সংজ্ঞক তিনটা নক্ষত্রে বৃহস্পতি, আর ক্ষেম সংজ্ঞক তিনটীতে শুক্র ও বুধ এবং মিত্র ও অতিমিত্র এই তিনটী ও তিনটী ছয়টীতে চক্র অবস্থান করিলে জীবের সর্ব্বত্র লাভ এবং জয় ও সুথভোগ হয়। যদি বিপৎ, প্রত্যারি ও বধ এই তিনটী সংজ্ঞাবিশিষ্ট নম্নটী নক্ষত্রে রোগ জন্মায় এবং ঐ নক্ষত্রগুলিশনি, রবি, মঙ্গল প্রভৃতি ক্রুর-গ্রহ কর্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে জীব চিররোগী বা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর সাধারণতঃ জন্ম সংজ্ঞক নক্ষত্রতায়ে ঐ সকল ক্রুর গ্রহের অবস্থিতি হইলে মৃত্যু, শুভগ্রহের অবস্থিতিতে জয়লাভ এবং শুভ ক্রে এই উভয় বিধ গ্রহের অবস্থানে মিশ্র ( অর্থাং শুভ ও অশুভ এই তুই প্রকার ) ফল হয়।

( নরপতিজয়চর্যাা )

বিরিঞ্চিনাথ, কএকখানি কাব্যরচয়িতা। বিরিঞ্চিপাদশুদ্ধ (পুং) শঙ্করাচার্য্যের একজন শিষ্য। বিরিঞ্চিপুর্ম্, দক্ষিণভারতের অন্তর্গত একটা নগর। বিরিঞ্গেশ্বর, শিবলিঙ্গতেদ।

বিরিঞ্চা (তি) বিরিঞ্চ-ষ্ণ। ১ ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। (পুং) ২ ব্রহ্মার ভোগ। ৩ ব্রন্ধলোক।

वितिक (शः) यत ।

বিরুক্স্ ( ত্রি ) ১ উজ্জল, দীপ্তিবিশিষ্ট। ২ বিরোচনবং।

( अक् > । । २२। ८ मात्र १)

বিরুজ্ (স্ত্রী) বিশিষ্ট রোগ্।

°বিন্দেদ্বিরূপা বিরুজা বিমূচ্যতে। (ভাগবত ৬।১৯।২৬)

বিরুজ ( ত্রি ) > রোগশৃষ্ঠ। ২ রোগী।

বিরুত ( ত্রি ) ১ কৃজিত, অব্যক্তশন্মযুক্ত। (ক্লী ) ২ রব।

বিরুদ (ক্রী) প্রশন্তি, গুণোৎকর্ষবর্ণন, গছপছময়ী রাজস্তুতি।

গোবিন্দবিক্ষাবলীভাষ্যে বলদেব বিতাভূষণ লিথিয়াছেন—

"বাশিকঃ কম্পিতশ্চেতি বিক্দো দ্বিবিধো মতঃ। সংযুক্তনিয়মো হৃত্ৰ বৰ্ণিতং পূৰ্ববদ্বুধৈঃ॥

দ্বিচতুঃষভূদশশ্চাত্র কলান্ত বিরুদে মতা: ।

দশভো নাৰ্ধিকাঃ কাৰ্য্যাঃ কলাস্ত বিৰুদে বুধৈঃ ॥

কলিকাভ্যন্ত বিরুদে ভিদাসাবেব কীর্ত্তিতা।

विक्रमः कवेषः श्राहर्श्वरगादकर्षामिवर्गनम्। विक्रमः कविका हारस शीववीवामिणकाक्॥"

বিরুদ হুইপ্রকার বাশিক ও কম্পিত। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়া গিরাছেন যে, এস্থলেও সংযুক্ত নিম্নম থাকিবে। বিরুদে আট বা মোল কলিকা থাকে। কিন্তু বিরুদবর্ণনা কালে সাধারণতঃ দশটীর অধিক কলিকা দিতে নাই। এইরূপ কলিকার মধ্যেও আবার ভেদ আছে। কবিগণ গুণোৎকর্ষাদিবর্ণনকে বিরুদ বলিয়াছেন। বিরুদের শেষে ধীর ও বীরাদি শব্দ থাকিবে।

২ রঘুদেবক্বত গ্রন্থভেদ।

বিরুদপতি, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিরেবলী জেলায় সাতুর ভালুকের অন্তর্গত একটা নগর। এথানে দক্ষিণ-ভারতীয় রেল পথের একটা ষ্টেসন আছে। অক্ষা° ৯°৩৫ উ: এবং দ্রাঘি°৭৮°১′ পূঃ। এথানে নানা দ্রব্যের প্রভূত বাণিজা আছে।

বিরুদাবলী (স্ত্রী) বিরুদানামাবলী। বিরুদশ্রেণি, স্তবমালা।

"কলিকা লোকবিরুদৈযুঁতা বিবিধলক্ষণৈ:।

কীর্ত্তিপ্রতাপশৌর্টায়েসোন্দর্য্যোন্মেষশালিনী।

কালিকাগুস্তসংসর্গিপতা দোষবিবর্জ্জিতা।

শক্ষাভূম্বরসংবদ্ধা কর্ত্তব্যা বিরুদাবলী।" (বলদেব বিত্তাভূমণ)
বিরুদ্ধ (ত্রি) বি-রুধ-ক্ত। বিরোধবিশিষ্ট।

"বিরুদ্ধ ধর্ম্মসমবারে ভূরসাং স্থাৎ সধর্মকত্বং ॥" (জৈমিনিস্ত্র° বিরুদ্ধ ধর্মের সমবার হইলে বহুলের সধর্মকত্ব হইরা থাকে, অর্থাৎ তিলরাশির মধ্যে কতকগুলি সর্ধপ আছে, এই স্থলে তিল ও সর্ধপ বিরুদ্ধ এবং ইহাদের সমবারও হইরাছে, কিন্তু তাহা হইলেও বহু তিলের সধর্মকত্ব তিলরাশি নামেই অভিহিত হইল। সর্ধপ থাকিলেও তাহার কোন উল্লেখ নাই। এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মের সমবারে বহুলেরই প্রাধান্ত হইরা থাকে, অল্পের

"বিক্লনং গুরুবাক্যস্থ যদত্র ভাষিতং ময়া।
তৎক্ষন্তব্যং বুবৈরেব স্থৃতিতত্ত্বসূত্ৎসয়া॥
স্থৃতিতত্ত্বে প্রমাদাদ যৎ বিক্লন্ধং বহুভাষিতম্।
গুণলেশান্মরাগেণ তচ্ছোধ্যং ধর্মাবেদিভিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ দশম মন্ত্র ব্রহ্মসাবর্ণির সময়ের দেবতাভেদ।
শহবিয়ান্ স্কুক্তঃ সত্যো জয়ো মৃর্গ্তিস্তদা দিজাঃ।
স্থবাসনা বিক্লাভা দেবাঃ শজ্ঞঃ স্করেশ্বরঃ॥"

(ভাগৰত ৮।১৩।১২)

(ক্লী) ৩ চরক মতে বিচারাঙ্গদোষবিশেষ। যাহা দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত দারা বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম বিরুদ্ধ। "বিরুদ্ধং নাম যদ্ দৃষ্টান্তসিদ্ধান্তসময়ে বিরুদ্ধং"

( চরক বিমানস্থা° ৮অ° )

৪ বিরোধযুক্ত হেডাভাসভেদ। অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট এই পাঁচ প্রকার হেডাভাস। "অনৈকান্তো বিরুদ্ধ\*চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ। কালাত্যয়োপদিষ্ট\*চ হেডাভাসান্ত পঞ্চধা॥"

যঃ সাধ্যবতি নৈবান্তি স বিক্রদ্ধ উদাহতঃ॥" (ভাষাপরি°)
যে হেডাভাস সাধ্যবিশিষ্টে অবহিত নহে, তাহাকে বিক্রদ্ধ কহে।
৫ দেশ, কাল, প্রকৃতি ও সংযোগ বিপরীত। যে দ্রব্য, যে
দেশের, যে কালের ও যে প্রকৃতির বিপরীত ক্রিয়া করে অথবা যে হুইটী বস্তু পরস্পর সংযুক্ত হইয়া কোন একটা বিপরীত ক্রিয়া করে, আয়ুর্ফেদবিৎ কর্তৃক তাহা বিক্রদ্ধ নামে অভিহিত হয়।
ক্রমশঃ উদাহরণ দারা বিবৃত্ত করা যাইতেছে,—

দেশ বিক্রন,—জাঙ্গল, অনুপ ও সাধারণ ভেদে দেশ তিন প্রকার। জাঙ্গল (অন জলবিশিষ্ট বনপর্ববাদিপূর্ণ) প্রদেশ বাতপ্রধান; অনুপ (প্রচুর বৃক্ষাদিপূর্ণ, বহুদক ও বাতাতপ হুর্লভ) প্রদেশ কফপ্রধান, আর সাধারণ অর্থাৎ ঐ উভয় মিশ্রিত প্রদেশ বাতাদির সমতাকারক।

"জাঙ্গলং বাতভূয়িষ্ঠং অনুপস্ত কফোলণম্। সাধারণং সমমলং ত্রিধা ভূদেশমাদিশেৎ ॥"

'জাঙ্গলং জাঙ্গলো দেশঃ অরোদকতরুপর্বতঃ প্রদেশঃ বাত-ভূমিষ্ঠং ভবতি। অনুপং প্রচুরোদকর্ক্ষো নির্বাতো হুল ভাতপঃ প্রদেশঃ কফ প্রধানং ভবতি। সাধারণং মিশ্ররূপস্ত প্রদেশঃ সমফলং সমবাতাদি ভবতি।' (বাগ্ভটস্থ স্থা ১ অ°)

যদি ঐ জাঙ্গলদেশে বায়নাশক স্নিগ্ধ ( মৃততৈলাদি স্নেহাক্ত বা রসাল ) দ্রব্যের এবং দিবা নিজাদি ক্রিয়ার ব্যবহার করা যায়, তাহ। হইলে উহা তদ্দেশবিরুদ্ধ হইবে। এরপ অনুপ্রদেশে যদি কটু (ঝাল), রুক্ষ (স্নেহহীন) ও লঘুদ্রব্য এবং ব্যায়াম, লজ্যন প্রভৃতি ক্রিয়া ঐ দেশ বিরুদ্ধ। আর সাধারণ দেশে উহাদের সংমিশ্রণক্রিয়া ব্যবহৃত হইলে তাহাকেও যথাযথভাবে তদ্দেশবিক্ষম বলা যায়। ইহা দারা সাধারণতঃ বেশ বুঝা যাইতে পারে যে, উষ্ণপ্রধানদেশে শৈত্যক্রিয়া ও শীতল দ্রব্যাদি এবং भीज्ञानत्तर्भ छेक्कम्वा ७ ज्ञामि ज्ज्रामि ज्ज्रामि অতএব ইহাতে সাধারণতঃ ম্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, ষে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়া যে সকল দ্রব্য বা ক্রিয়ার বিপরীত অর্থাৎ হস্তা বা দোষনাশক (বেমন অগ্নি, জলের,; শীত, উচ্চের; নিল্রা, জাগ-রণের বিপরীত ) তাহারাই তাহাদের বিরুদ্ধ। এই বিরুদ্ধ দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারাই চিকিৎসা কার্য্যের অনেক সহায়তা হয়। কেননা যেখানে বাতপিতাদিদোষ ও চুষ্যের বছলতা প্রযুক্ত রোগের উৎপত্তি হয়, তত্তৎস্থলে তাহাদের বিরুদ্ধ দ্রব্য ও ক্রিয়া দ্বারা চিকিৎসা করিতে হয়।

"মদেকতা তদতাতা বৰ্দ্ধনক্ষণণোষধম্ ।"(বাগ্ভটস্°হা• ১১অ°) कान विकक,--कान भारक अथारन मधरमतक्रेश अवः व्याधित ক্রিয়া ( চিকিৎস! ) কালাদি বুঝিতে হইবে। আয়ুর্কেদ বিশারদ-রাণ সম্বৎসরকে আদান ( উত্তরায়ণ ) ও বিদর্গ ( দক্ষিণায়ন ) এই ক্রই কালে বিভাগ করিয়াছেন। তাঁহারা মাঘাদি মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক হই মাদে ঋতু ধরিষা যথাক্রমে শিশির ( শীত ), বসম্ভ ও গ্রীষ্ম এই তিন ঋতুতে অর্থাৎ মাঘ হইতে আষাদ্র পর্যান্ত উত্তরায়ণ বা আদানকাল এবং ঐরূপ শ্রাবণ হইতে পৌয় পর্যান্ত ব্র্বা, শরৎ ও হেমস্ত এই তিন ঋতুতে দক্ষিণায়ন বা বিস্কা কাল নির্দিষ্ট করিয়াছেন। নৈসর্গিক নিয়মানুসারে আদান কালে শরীরস্থ রদক্ষয় হওয়ায় জীবগণ কিঞ্চিৎ নিস্তেজ এবং বিদর্গকালে ঐ রদের পরিপূরণ হওয়ায় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ সতেজ ্রপ্রবং অবস্থাবিশেষে রসের অত্যধিক বৃদ্ধি হইলে উহারা জর ও আমবাতাদি রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণ ঐ চুই কালে যথা क्रांच উহাদের বিরুদ্ধ অর্থাৎ আদান কালের বিরুদ্ধ মধুরাম্ব-ব্ৰসাত্মক তৰ্পণ পানকাদি দ্ৰব্য ও দিবানিদ্ৰাদি ক্ৰিয়া এবং বিদৰ্গ কালের বিরুদ্ধ কটু, তিক্ত ও ক্ষায় রুসাত্মক দ্রব্য এবং ব্যায়াম, শঙ্ঘনাদি ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলকথা, শীতকালে তাৎ-কালিক উষ্ণ ও উষ্ণবীৰ্ঘ্য দ্ৰব্য এবং উষ্ণক্ৰিয়া (অগ্নিতাপাদি) এবং গ্রীম্মকালে যে শীতলদ্রব্য ব্যবহার ও শৈত্যক্রিয়াদি করা হয়, তাহাই কালবিক্ষ।

প্রকৃতিবিক্ষ, — বাত, পিত্ত ও কফ ভেদে লোকের প্রকৃতি তিন প্রকার অর্থাৎ বাতপ্রধান = বাতপ্রকৃতি, পিত্তপ্রধান = পিত্তপ্রকৃতি, পেত্রপ্রধান = শ্লেমপ্রকৃতি। বাত, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পরবিক্ষ পদার্থ; কেনদা উহাদের মধ্যে দেখা যায় যে দকল দ্রব্য বা ক্রিয়া — [ তুল্য গুণ হেতুক ] একের ( বায়ু বা পিত্রের ) বর্দ্ধক, তাহারা [বিপরীত গুণহেতুক] অত্যের (শ্লেমার) ক্লাসক হয়। \* যেমন বাতবর্দ্ধক, কটু, তিক্ত ও ক্যায়রদাত্মক দ্রব্য ও লজ্বনাদিক্রিয়া কফের বিক্ষ। কফবর্দ্ধক মধুরায়লবণরদাত্মকদ্র্ব্য ও লজ্বনাদি ক্রিয়া কফের বিক্ষ। এবং পিত্রবর্দ্ধক জয়, লবণরদাত্মকদ্রব্য বায়ুর বিক্ষ। এবং পিত্রবর্দ্ধক জয়, লবণরদাত্মকদ্রব্য বায়ুর এবং কটুরদাত্মকদ্রব্য ও লজ্বনাদি ক্রিয়া কফের বিক্ষ। শেমবর্দ্ধক মধুর এবং বাতবর্দ্ধক তিক্তরদাত্মকদ্রব্য পিত্রের বিক্ষ। অত এব তত্তৎপ্রকৃতিক লোকের দম্বন্ধেও যে ক্র ব্রু ব্রিকৃদ্ধ। কেননা বাতপ্রকৃতিক বা বাতপ্রধান লোককে বায়ুর বিক্ষদ্ধ মধুরাম্ললবন-

"বৃদ্ধিঃ সমানৈঃ সর্কেষাং বিপরীতে বিপর্যায়ঃ।"

'সর্বেষাং দোষধাতুমলানাং সমানৈস্তল্যগুণজব্যাদিভিবু দ্ধিঃ বিপরীতৈজ ব্যা-দিভিবিশগুলো বৃদ্ধিবৈপরীতাং ভবতি।' ( বাগ্ভটসু॰ স্থা০ ১০ জ০) রদাত্মক দ্রব্য ও দিবানিদ্রাদি ক্রিয়ার ব্যবস্থা করিলেই তাহার প্রকৃতির হ্রাদতা বা সমতা হয়। স্কুতরাং পিত ও শ্লেমপ্রকৃতির পক্ষেও এইরূপ বুৰিতে হইবে।

সংযোগৰিকদ্ধ,-মাৰকলায়, মধু, তুগ্ধ কিম্বা ধাতাদির অঙ্কুরের সহিত অনুপমাংস ভোজন করিলে সংযোগবিরুদ্ধ ভোজন করা হয়। মৃণাল, মূলক ও গুড়ের সহিত ঐ মাংস সংযোগ-বিরুদ্ধ। হুগ্নের সহিত মংশু, বিশেষতঃ চিলীচিম ( মংশ্রুতেদ ) হথের সহিত আরও বিরুদ্ধ। সর্ব্বপ্রকার অমু ও অমুফল ছথের महिज मः स्याग रहेरन छैश विकक्षमः स्याग रुग्न। कूनथ, वल्ल ( मिश्रीशांश विटमंग ), मक्ष्ठेक ( वनमून्त ), वत्रक किना ) काउँन, এগুলিও হুগ্নের সহিত বিরুদ্ধ। মূলকাদি শাক ভক্ষণ করিয়া ত্ত্ব পান করা সংযোগবিক্ষ। সজাক ও বরাহমাংস একমঙ্গে ব্যবহার সংযোগ-বিরুদ্ধ। পৃষতনামক হরিণ ও কুকুটের মাংস দ্বির স্থিত সংযোগ বিক্ষ। পিত্রের স্থিত কাচামাংস অর্থাৎ পিত্ত গলিয়া কাচামাংদের ভিতর প্রবেশ করিলে ঐ মাংস সংযোগ বিরুদ্ধ পদার্থ বলিয়া অব্যবহার্য। মাষকলায় ও মূলক একত্র সংযোগ করিয়া ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। মেষমাংস কুসুমশাকের সহিত, অঙ্কুরিত ধান্ত মুণালের সহিত এবং লকুচফল ( ডহু ), মাধকলায়ের যুষ, গুড়, হগ্ধ, দধি ও ঘত এই সকল একত্র সংযোগ করিয়া ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। ঘোল, দই বা তালক্ষীরের महिত कमनीकन ज्ञन कतितन मः त्यांगिविक् इय । शिश्रन, মরিচ, মধু ও গুড়ের সহিত কাকমাচীশাক সংযোগবিরুদ্ধ। মংশ্রপাত্রে পাক বা গুঞ্চীর পাত্রে সিদ্ধ কিম্বা অন্ত কোন পাক-পাত্রে সিদ্ধ কাকমাচী সংযোগবিক্ষ। যে পাত্রে মাছ সাঁতলান হইয়াছে, তাহাতে পিপ্লগী বা শুঁঠ দিন্ধ করিলে সংযোগ বিরুদ্ধ হয়। ইহাতে আরও ব্যক্ত হইল যে, মাছের তরকারিতে ভঁঠ বা পিপুলের বাটনা বা কাথাদি অব্যবহার্য্য। কাংশুপাত্রে দশ রাত্রি পর্যান্ত মত রাখিলে তাহাও অব্যবহার্য। ভাষপক্ষীর মাংস লোহশলাকার বিদ্ধ করিয়া পাক করিলে তাহা বিরুদ্ধ হয়। কমলা-গুড়ী তক্তে সাধিত হইলে বিরুদ্ধ হয়। পায়স,স্থরা ও রুশর একত্র रहेता विक्क रहा। प्रक, मधु, वना, देवन ७ जन এर नकत्वत মধ্যে কোন ছুইটা বা তিন্দ্রী সমান পরিমাণে একত্র করিলে বিক্তব হয়। মধু ও দ্বত অসমান অংশে একত্র করিলেও সে ন্থলে আকাশজল অনুপানবিৰুদ্ধ। মধু ও পুন্ধরবীজ পরম্পর বিক্ত। মধু, খর্জাবাদব ও শর্করাজাত মন্ত পরস্পরবিক্ত। পায়স খাইয়া মতাদি ভক্ষণ সংযোগবিক্ষ। হারিদ্র শাক সর্বপতৈলে ভাজিলে সংযোগবিরুদ্ধ হয়। তিলের বাটনা দিয়া পুঁই শাক থাইলে বিক্দ্ধনংযোগ হেতু তাহাতে অতিমার রোগ জন্ম। বাৰুণী মন্ত কিন্বা কুলাবের ( অর্দ্ধসিদ্ধ মুদ্রা প্রভৃতির)

সহিত বলাকামাংস সংযোগবিক্ষন। শ্করের চর্বিতে বলাকার (বকের) মাংস ভাজিয়া খাইলে সগুই মৃত্যু হয়। এইরূপ তিত্তিরি, ময়য়য়, গোদাপ, লাব ও কপিঞ্জলের মাংস ভেরেওা কাঠের আগুনে কিয়া ভেরেওার তৈলে ভাজিয়া খাইলেও সম্মূ মৃত্যু হয়। কদম কাঠের শলায় গাঁথিয়া কদম কাঠের অগ্নিতে হরিয়ালের মাংস সিদ্ধ করিয়া খাইলে সগুই মৃত্যু হয়। ভত্মপাংশু মিশ্রিভ মধুমুক্ত হরিয়ালের মাংস সন্ধঃ প্রাণানাশক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে য়েম সকল খান্ত শরীরস্থ বাতাদি দোষকে রেদমুক্ত করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করে এবং তাহাদিগকে নিঃস্তত হইতে দেয় না, তাহারা সংযোগবিক্ষন।

বিক্লম্ব ভোজনজনিত দোষে কন্তাদি (পিচকারী) অথবা উহাদের বিরুদ্ধ ঔষধ বা প্রক্রিয়াদি দ্বারা প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত। কোন স্থলে সংযোগবিরুদ্ধ দ্রব্য ভোজনের সম্ভব থাকিলে তথায় পূর্ব্ব হইতেই বিক্লন খাতের বিপরীতগুণবিশিষ্ট দ্রব্যের ছারা শরীরের এরূপ সংস্কাক্ত করিয়া রাখিবে, যেন বিরুদ্ধ থাতা দেবন করিলেও সহসা অনিষ্ঠ না হইতে পারে। ( যেমন হরীতকী পিত্তশ্লেমনাশক) আগামী পিত্তশেমকর মৎস্থাদি ভক্ষণের সম্ভব হইলে তৎপূর্কে ঐ হরীতকীর অভ্যাদ ক্রিলে উক্ত মৎস্থাদি ভক্ষণজনিত অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। ব্যায়ামনীল, স্নিগ্ধ ( তৈলঘুতাদির যথায়থ মৰ্দন ও ভক্ষণকারী ) দীপ্তাগ্নি, তরুণবয়স্ক, বলবান ব্যক্তিদিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত বিরু-দ্ধারাদিও সহসা অপকার করিতে পারে না। আর বিরোধি-ভোজনে নিত্য অভ্যাদ অথবা উহা অন্নপরিমাণে ভোজন করিলে বিশেষ অপকার না করিতে পারে। (বাগ্ভট স্থ স্থা ৮ অ°) বিরুদ্ধতা (স্ত্রী) বিরুদ্ধত ভাব, তল টাপ্ ৷ বিরুদ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, বিরোধ, বিরুদ্ধত।

বিরুদ্ধমতিকুৎ (তি) কাব্যগত দোকভেদ, বিরুদ্ধ মতি-কারিতাদোর। (কাব্যপ্র°)

বিরুদ্ধমতিকারিতা (স্ত্রী) কাব্যগত দোষভেদ। "অবাচকত্বং ক্রিষ্টত্বং বিক্রমতিকারিতা।

অবিষ্ঠ বিধেরাংশভবাশ্চ পদবাক্যয়োঃ ॥" (সাহিত্যদ গা ৭৪)
যে স্থলে বিরুজভাবে বর্ণিত হয়, তথায় এই দোষ হয়।
"ভূতয়েংস্ক ভবানীশঃ। অত্র ভবানীশশন্দো ভবানাঃ পত্যস্তরপ্রতীতিকারিঘাদ্রিক্রমবর্গময়তি", (সাহিত্যদ পরি.)
'ভবানীশ' এই শন্দ প্রযুক্ত হওয়ায় এই দোষ হইয়াছে, ভবানী
শন্দের অর্থ 'ভবস্থা পত্নী ভবানী' ভবের পত্নীর নাম ভবানী,
'ভবানীশঃ ভবানাঃ ঈশঃ' ভবানীর পতি, এ ক্রেক্তে ভবানী
শন্দে ভবানীর পত্যস্তর আশঙ্কা হয় বলিয়া বিরুদ্ধিভিকারিতা দোষ
হইল। কাব্যে এইরূপ বর্ণিত হইলে, তথায় এই দোষ হইবে।

বিরুদ্ধার্থনিপিক (ক্নী) অলক্ষারভেদ। হুইটা বিরুদ্ধ ক্রিয়ার একত্র সমাবেশ হইলে তথায় বিরুদ্ধার্থ-দীপকালক্ষার হয়। যেমন,—"মেখনিমু ক্রাত্মকণা বায়ু কর্ত্বক ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত অর্থাৎ প্রচুরবর্ষণোত্মত মেঘ হইতে স্বল্প বারিপতনকালে তদমুকণা-বিমিপ্রিত শীতল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে মদন-প্রভাবের বৃদ্ধি এবং গ্রীম্মপ্রভাব হ্রাস হয়। অর্থাৎ উক্ত মারুতোৎক্ষিপ্তামুকণবিনি ক্লিতে মেঘ, অনঙ্গ প্রভাবের বৃদ্ধি ও ব্রাম্ম প্রভাবের হ্রাম করে।" এইরূপ প্রয়োগ করিলে, ইহাছে স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে, "বৃদ্ধি ও হ্রাম করা" এই হুই বিরুদ্ধ ক্রিয়ার সমাবেশ একই আধারে [মেঘে (কর্ত্তায়) অর্থবা প্রভাবে (প্রভাবকে এই কর্ম্মে)] হইতেছে। অত্যাব এথানে হ্রাম্ম ও বৃদ্ধি এই পরস্পার বিরুদ্ধ ক্রিয়াদ্বয় একই কর্ত্তা বা কর্ম্মে বিহিত থাকায় এবং তাহাতে বিশেষ বিচিত্রতার উপলব্ধি হওয়ায় 'বিরুদ্ধার্থদিশিকালক্ষার' হুইল।

"ক্রিয়ে বিরুদ্ধে সংযুক্তে তবিরুদ্ধার্থদীপকম্।" (কাব্যাদর্শ ২।১১০)
বিরুদ্ধাশান (রুণী) বিরুদ্ধং অশনং। বিরুদ্ধ ভোজন, মৎস্তক্ষীরাদি ভোজন, মৎস্ত সহ হ্রা ভোজন করিলে বিরুদ্ধ ভোজন
হয়। এইরূপ ভোজন বিশেষ অপকারক।

[ বিস্থৃত বিবরণ বিরুদ্ধ<del>শবে</del> দ্রষ্টব্য । ]

বিরুধির ( তি ) > রক্তবিশিষ্ট। রক্ত্হীন।

বিরুক্ষ ( ত্রি ) ২ অতি রুক্ষ। ২ রুক্ষতাহীন।

বিরুক্ষণ (ত্রি) ১ স্নেহবর্জ্জিতকরণ। রুক্ষতাপ্রাপণ। ২ রুদ্র ক্ষরণ। বিরুদ্ধে (ত্রি) বিশেষেণ রোহতি কি রুহ তে। ১ জাত। উৎপন্ন।

২ অঙ্কুরিত। "বিরুঢ়জানং অঙ্কুরিতধালুকুতমন্নং" ( মাধবনি°)

৩ বদ্ধমূল, গভীররূপে নিমগ্ন। ৪ আরোহণবিশিষ্ট।

"সন্তর্ষ্টে তিস্থণাং পুরামপি রিপৌ কণ্ডলদোম ওলী।

লীলালুনপুনবির্তৃশিবসো ৰীব্য লিপ্স্ক্রিম্ ॥" ( সুরারি )

বিরাঢ়ক (ক্লী) অঙ্গুরিত ধান্ত। বিরাঢ় শব্দার্থ।

বিক্লঢ়ক (পুং) ১ কুন্তাগুৱাজের পুত্রভেদ ৷ (ললিতৰিস্তর )

২ লোকপালভেদ। ৩ শাক্যকুলোড়ত একজন রাজা।

৪ প্রদেনজিৎ রাজার পুত্র। ৫ ইক্ষাকুর পুত্রভেদ।

বিরূপ ( ত্রি ) ক্রিডং রূপং যস্ত। ১ কুৎসিত, কুরূপ।

"বিরূপোন্মত্তনিস্বানামকুৎসাপূর্ব্যক্ষ হি ষৎ।

পুরণং দানমানাভ্যামঝুগ্রহ উদাহতঃ ॥" ( রামভর্কবানীশ 🕽

২ পরিত্যক্ত রূপ, যিনি নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়াছেন 🗈

( 孝 >0100154 )

ও নানাপ্রকার রূপ। "ইমে ভোজা অঙ্গিরসো বিরূপাং" (ঋক্ ৩) হাণ) 'বিরূপাং বিবিধ্রুপাং মেধাতিথিপ্রভূতয়ং' (সার্গ্র) ৪ বিরুদ্ধ \*বিরূপরো: সংঘটনা যা চ তদ্বিষমং মতম্।"
( সাহিত্যদ° ১∙ পরি\* )

বিরূপ অর্থাৎ বিরুদ্ধ পক্ষদ্বরের যে স্থলে সংঘটনা হয়, তথায় বিষমালকার হইয়া থাকে।

(ক্নী) ৪ পিপ্পলীমূল। (পুং) ৫ স্থমনোরাজপুত্র।
(কালিকাপু° ৯০ অ°)

বিরূপক ( ত্রি ) বিরূপ-স্বার্থে কন্। বিরূপ শব্দার্থ। বিরূপকরণ ( ক্লী ) বিরূপশু করণং। বিরূপের করণ, কুৎসিত-রূপকরণ।

বিরূপণ (ক্লী) বিকৃতিকরণ। বিরূপতা-প্রাপণ। বিরূপতা (স্ত্রী) বিরূপস্থ ভাবঃ তক্ল টাপ্। বিরূপের ভাব বাধর্ম্ম, কুৎসিতরূপ।

বিরূপশক্তি (পুং) বিভাধরতেন। (কথাসরিৎসা<sup>®</sup> ৪৬)৬৮)
২ প্রতিহন্দীশক্তি (Counteracting forces)। যেমন
তাড়িতের Negative শক্তি ও Positive শক্তি। উহারা
পরস্পারের বিরোধী।

বিরূপশর্মন্ (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা<sup>°</sup> ৪০।২৬) বিরূপা (স্ত্রী) বিরূপ-টাপ্। ১ হুরালভা। ২ অভিবিষা। (রাজনি<sup>°</sup>) ও কুরূপা।

বিরূপাক্ষ (পুং) বিরূপে অক্ষিণী যশু সক্থ্যক্ষোঃ স্বাঙ্গাৎ যচ্ ইতি ষচ্ সমাসাস্তঃ। ১ শিব। ২ রুদ্রভেদ। (জটাধর) ইহার পুরী স্থমেরুপর্বতের নৈখ্তি কোণে অবস্থিত।

"তথা চতুর্থে দিগ্ভাগে নৈশ্বভাধিপতেঃ শ্রুতা।
নামা কৃষ্ণাবতী নাম বিরূপাক্ষস্ত ধীমতঃ ॥"(বরাহপু॰ রুদ্রণীতা)
( ত্রি ) ৩ বিরূপ।

"বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা

দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বস্ত ।" (কুমারদ° ৫।৭২)

বিরূপাক্ষ, ১ জনৈক যোগাচার্য। ইনি উদ্ধায়ায় হইতে মহা-ষোঢ়াস্তাস নামক গ্রন্থ রচনা করেন। হঠদীপিকায় ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ২ বিজয়নগরের একজন রাজা।

বিরূপাক্ষদেব, দাক্ষিণাত্যের একজন হিন্দু নরপতি। বিরূপাক্ষ শর্মান্, তত্ত্বদীপিকানায়ী চণ্ডীশ্লোকার্থপ্রকাশ নামক গ্রন্থরচয়িতা। ১৫৩১ খুষ্টাব্দে গ্রন্থকার গ্রন্থরচনা শেষ করেন। ইনি কবিকগভিরণ আচার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

বিরূপাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (ভারত ১৩ পর্ব )
বিরূপিকা (স্ত্রী) বিরূতং রূপং যন্তাঃ কন্টাপ্ অত ইত্বং।
কুরূপা, কুৎসিতরূপা স্ত্রী।

"নান্নয়ঃ পরিবিন্দন্তি ন যজা ন তপাংসি চ। ন চ শ্রাদ্ধং কনিষ্ঠন্ত যা চ কতা বিরূপিকা॥" ( উদাহতত্ত্ব ) বিরূপিন্ (তি) বিরুদ্ধ রূপমস্থান্তীতি বিরূপ-ইনি। কুর্রপ-বিশিষ্ট, কুৎসিতরূপযুক্ত। (পুং) ২ জাহকজন্ত, কাল গিরগিটা। বিরেক (পুং) বি-রিচ-ঘঞ্। ২ মলভেদ, বিরেচন, জোলাপ। পর্যায় রেচন, রেক, রেচনা, বিরেচন, প্রস্কলন। (রত্নমালা) ২ কপ্রি। (বৈত্বকনি°)

বিরেচক ( ত্রি ) বি-রিচ্-বুন্। রেচক, বিরেককারক, মলভেদক।
"পটোলপত্রং পিত্তম্বং নাড়ী তস্ত কফাপহা।

ফলং তন্ত ত্রিদোষত্বং মূলং তন্ত বিরেচকম্॥" (বৈত্বক)
বিরেচন (ক্লী) বি-রিচ-ল্যুট্। বিরেক, জোলাপ। বৈত্যকে
বিরেচনের বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে
তাহার বিষয় লিখিত হইল। কুপিত মল সকল রোগের
নিদান। মল কুপিত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মায়। অতএব
মল যাহাতে বন্ধ না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক
এবং মল বন্ধ হইলে বিরেচন ঔষধ দ্বারা তাহা নিঃসারণ
করা বিধেয়।

ভাবপ্রকাশে বিরেচনবিধি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"প্রশ্ববিদ্যায় বাস্তায় দ্যাৎ সম্যাগ্ বিরেচনম্।
তবাস্তত্য প্রথ:অক্টো গ্রহণীং ছাদয়েই কফঃ ॥"

"মন্দায়িং গৌরবং.কুর্যাজ্জনয়েছা প্রবাহিকাম্।
তথবা পাচনৈরামং বলাসং পরিপাচয়েই ॥" (ভারপ্রকাশ)
ক্ষেহন ও স্বেদক্রিয়ার পর বমনবিধিলারা বমন করাইয়া
পরে বিরেচন প্রেয়াগ করা কর্ত্ব্য। যদি প্রথমে বমন না
করাইয়া বিরেচন দেওয়া যায়, তাহা হইলে কফ অধঃপতিত
হইয়া গ্রহণী নাড়ীকে আচ্ছাদন করিয়া শরীরের গুরুতা, বা
প্রবাহিকা রোগ উৎপাদন করে, এজন্ত অত্যে বমন প্রয়োগ করা
কর্ত্ব্য। অথবা পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমকফের পরিপাক করিয়াও বিরেচন দেওয়া যাইতে পারে।

শরৎ ও বসন্তকালে দেহশোধনের জন্ম বিরেচন প্রয়োগ বিধেয়। প্রাণনাশের আশকা বোধ করিলে অন্থ সময়েও বিরেচন প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত। পিত প্রকুপিত হইলে এবং আমজনিত রোগে, উদর এবং আশ্বান রোগে কোঠওদ্ধির জন্ম বিরেচন প্রয়োগ বিশেষ হিতকর। লজ্মন এবং পাচন দ্বারা দোষ প্রশমিত হইলে তাহা পুনরায় প্রকুপিত হইতে পারে, কিন্ত শোধন দ্বারা দোষ একেবারে নিঃসারিত হয়, এজন্ম পুনর্কার আর উদ্ভবের সন্তাবনা থাকে না।

বালক, বৃদ্ধ, অতিশয় মিগ্ন, ক্ষত বা ক্ষীণরোগগ্রন্ত, ভয়ার্স্ত, শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, স্থূলকায়, গর্ভবতীনারী, নবপ্রস্থতানারী, মন্দাগ্নি-যুক্ত, মদাতায়াক্রান্ত, শল্যপীড়িত ও ক্ষক্ষ এই সকল ব্যক্তিকে বিরেচন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই সকল ব্যক্তিকে বিরেচন দিলে অন্ত নানাবিধ উপদ্রব হইয়া থাকে।

জীর্ণজ্ঞর, গরদোষ, বাতরোগ, ভগন্দর, অর্শ, পাঞ্, উদর, গ্রন্থি, হুদ্রোগ, অরুচি, যোনিব্যাপদ, প্রমেহ, গুল্ম, প্লাহা, বিদ্রধি, বিন্দিটে, বিস্থৃচিকা, কুন্ঠ, কর্ণরোগ, নাসারোগ, শিরোরোগ, মুথরোগ, গুভ্রোগ, মেচুরোগ, প্লাহাজন্তশোথ, নেত্রোগ, ক্লমিরোগ, অগ্নি ও ক্লারজন্তপীড়া, শূল এবং ম্ত্রাঘাত এই সকল রোগীর পক্ষে বিরেচন প্রশস্ত। ইহাদিগকে বিরেচন দিলে বিশেষ উপকার হয়।

পিতাধিক্য ব্যক্তি মৃহকোষ্ঠ, বছক্কযুক্ত ব্যক্তি মধ্যকোষ্ঠ, এবং বাতাধিক্য ব্যক্তি ক্রুরকোষ্ঠ নামে অভিহিত। ক্রুরকোষ্ঠ-সম্পন্ন ব্যক্তি ছর্ব্বিরেচ্য, অর্থাৎ অল্ল যতে তাহাদের বিরেচন হয় না। মৃহকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মৃহ বিরেচক ক্রব্য অল মাত্রাম্ব, মধ্যকোষ্ঠ ব্যক্তিকে মধ্যবিরেচক ঔষধ মধ্যমাত্রাম্ব, এবং ক্রুরকোষ্ঠে তীক্ষ বিরেচক ক্রব্য অধিক মাত্রাম্ব প্রয়োগ করিতে হয়।

বিরেচক ঔষধ যথা—দ্রাক্ষার কাথ ও এরও তৈলদ্বারা মৃত্-কোণ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হয়। তেউড়ী, কটুকী ও সোঁদালদ্বারা মধ্যকোণ্ঠ ব্যক্তির এবং মনসার আটা, স্বর্ণক্ষীরী ও জয়পাল দ্বারা ক্রোব্রকোণ্ঠ ব্যক্তির বিরেচন হইরা থাকে।

যে মাত্রায় বিরেচন সেবন করিলে ৩০ বার মলনিঃসারণ (দাস্ত) হয়, তাহাকে পূর্ণমাত্রা এবং ইহাতে শেষে বেগের সহিত কফ নিঃসারিত হয়। মধ্যমমাত্রায় ২০ বার এবং হীনমাত্রায় দশবার মলভেদ হইয়া থাকে।

বিরেচক ঔষধের কাথ পূর্ণমাত্রায় তুইপল, মধ্যমমাত্রায় এক-পল এবং হীনমাত্রায় অর্দ্ধপল প্রযোজ্য। বিরেচককল্প, মোদক, ও চূর্ণ মধু ও ঘত সহযোগে লেহন করিয়া সেবন করা কর্ত্তবা। এই ত্রিবিধ ঔষধের পূর্ণমাত্রা একপল, মধ্যমাত্রা অর্দ্ধপল, এবং হীনমাত্রা ২ তোলা, এই যে মাত্রা বলা হইল, ইহা রোগীর বলাবল, স্বাস্থ্য, বয়স প্রস্তুতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দিতে হয়। উক্ত মাত্রায় প্রয়োগ করিলে যদি অনিষ্ট হইবে বুঝিতে পারা য়ায়, তাহা হইলে মাত্রা স্থির করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। পিত্তপ্রকোপে লাক্ষার কাথাদির সহিত তেউড়ী চূর্ণ, কফপ্রকোপে ত্রিফলার কাথ ও গোম্ত্রের সহিত ত্রিকটুচুর্ণ এবং বায়ুপ্রকোপে অয়রস কিংবা জাঙ্গলমাংসের যুয়ের সহিত তেউড়ী, সৈদ্ধব ও শুস্তীচুর্ণ প্রয়োগ করিবে। এরও তৈলের দ্বিগুণ পরিমাণ শ্রিফলার কাথ বা ছগ্রের সহিত পান করিলে সত্বর বিরেচন হয়।

বর্ধাকালে বিরেচনের জন্ম তেউড়ী, ইন্দ্রযর, পিপুল, ও ওন্ধী,
- দ্রাক্ষার কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। শরৎকালে
- ক্ষেড্ডী, হরালভা, মুস্তক, চিনি, বালা, রক্তচন্দন ও ষ্টিমধু এই

সকল দ্রব্য দ্রাক্ষার কাথে মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়। হেমস্তকালে তেউড়ী, চিতামূল, আকনাদি, জীরা, সরলকাষ্ঠ, বচ ও স্বণক্ষীরী, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বিরেচন হয়। শিশির ও বসন্তকালে পিপুল, শুঁঠ, সৈদ্ধর, ও শ্রামালতা এই সকল চূর্ণ করিয়া তেউড়ী চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মধুদ্বারা লেহন করিলে বিরেচন হয়। গ্রীম্ম ঋতুতে তেউড়ী ও চিনি সমান পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া দেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়।

হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, আমলকী, পিপুল, পিপুলমূল, শুড়ত্বক্, তেজপত্র ও মুন্তক এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইরা তাহার সহিত তিনভাগ দন্তীমূল, আটভাগ তেউড়ী চূর্ণ এবং ছয়ভাগ চিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মধুদারা মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক ২ তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে সেবন করিয়া শীতল জল অনুপান করিবে। এই মোদকসেবনে যদি অধিক মলভেদ হয়, তাহা হইলে উষ্ণ ক্রিয়া করিলে উহা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হইবে। এই মোদক সেবনে পান, আহার ও বিহার জন্ত কোন যদ্রণা ভোগ করিতে হয় না এবং বিষম জর প্রভৃতিতে বিশেষ উপকার হয়। ইহার নাম অভয়াদি মোদক। ইহা সেবন করিয়া সেই দিন স্নেহমর্দ্ধন ও ক্রোধ পরিত্যাগ করা বিধেয়।

বিরেচক ঔষধ পান করিয়া চকুর্ম যে শীতল জল দিতে হয়।
তৎপরে কোন স্থানিজব্য আঘাণ এবং বায়ুরহিত স্থানে অবস্থান
করিয়া তামূল ভোজন বিধেয়। ইহাতে বেগধারণ, শয়ন ও
শীতল জল স্পর্শ করিবে না এবং পুনঃ পুনঃ উষ্ণ জল
পান করিবে।

ৰায়ু যেরূপ বমনের পর পিত্ত, কফ ও ঔষধের সহিত মিলিভ হয়, তজপ বিরেচনের পরও মল, পিত্ত ও ঔষধের সহিত কফ মিলিত হইরা থাকে। যাহাদের সম্যক্ বিরেচন না হয়, তাহা-দিগের নাভির স্তর্নতা, কোইদেশে বেদনা, মল ও বায়ুর অপ্র-বর্তুন, শরীরে কণ্ডু ও মণ্ডলাকৃতি চিহ্নোৎপত্তি, দেহের গুরুতা, বিদাহ, অরুচি, আগ্রান, ভ্রম এবং বমি হয়। এইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে পুনর্কার নিগ্ধ অথচ পাচক ঔষধ সেবন দারা দোষের পরিপাক করিয়া পুনর্কার বিরেচন করাইবে। তাহা হইলেউ ত উপদ্রব সকল নিবারণ, অগ্নির দীপ্তি ও শরীর লঘু হয়।

অতিরিক্ত বিরেচন হইলে মুর্চ্ছা, গুদলংশ ও অত্যন্ত কফ্রাব হয় এবং মাংসধীত জল অথবা রক্তের স্থায় ভেদ হইতে থাকে। এরপ অবস্থায় রোগীর শরীরে শীতল জলসেক করিয়া শীতল তপুলের জলে মধু মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে ব্যন করাইবে, কিম্বা দধি বা সৌবীরের সহিত আমের ছাল পেষ্ণ করিয়া নাড়িঃ দেশে প্রলেপ দিবে, ইহাতে প্রদীপ্ত অতীসারও প্রশমিত হয়।
আহারার্থ ছাগছগ্ধ ও বিষ্কির পক্ষীর কিংবা হরিণমাংসের যৃষ দমপরিমাণে শালি, যষ্টিক বা মস্থরের সহিত ব্যানিয়মে পাক করিয়া
প্রায়োগ করিবে। এইরূপে শীতল অথচ সংগ্রাহী দ্রব্য দ্বারা
তেদ নিবারণ করিবে।

শরীরের লঘুতা, মনস্তুষ্টি এবং বায়ু অন্থলোম হইলে সম্যক্
বিরেচন হইরাছে ব্রিয়া রাত্রিকালে পাটক ঔষধ সেবন করিবে।
বিরেচক ঔষধ সেবনদারা বল ও বৃদ্ধির প্রসন্তর্গা, অগ্নিদীপ্তি,
শাতু মধ্যেও বয়ঃক্রমের স্থিরতা-সম্পাদন হয়। বিরেচন সেবন
করিয়া অত্যন্ত বায়ুসেবন, শীতল জল, স্লেহাভ্যন্স, অজীর্ণকারক
দ্রব্য, ব্যায়াম ও স্ত্রীপ্রসন্ধ পরিত্যাগ করা অবশ্রকর্ত্বরা।
বিরেচনের পর শালি, যৃষ্টিক ও মুদগদারা যবাগু প্রস্তুত করিয়া
অথবা হরিণাদি পশু বা বিক্ষিরপক্ষীর মাংস রসের সৃহিত শালি
তঞ্লের অন্ন ভোজন করাইবে। (ভাব প্র° বিরেচনবিধি)

স্কুশতে বিরেচনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে বে, মূল, ছাল, ফল, তৈল, স্বরস ও ক্ষীর (আটা) এই ছয় প্রকার বিরেচন ব্যবহার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মূল বিরেচনের মধ্যে অরুণবর্গ তেউজ়ী মূল, ওক্-বিরেচনের মধ্যে লোধুছাল, ফল-বিরেচন মধ্যে হরীতকী ফল, তৈলবিরেচনের মধ্যে এরগুতৈল, স্বরস-বিরেচনের মধ্যে ক্ষাবেল্লিকার (করোলাউচ্ছে) রস এবং ক্ষীরবিরেচনের মধ্যে মনসাবীজের ক্ষীর শ্রেষ্ঠতম।

বিশুদ্ধ তেউড়ীমূলচূর্ণ বিরেচন দ্রব্যের রসে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিবে এবং সৈন্ধব লবণ ও শুন্তীচূর্ণ মিশাইয়া প্রচুর অমরদের সহিত আলোড়নপূর্দ্ধক বাতরোগীকে বিরেচনের জন্ম পান করিতে দিলে উত্তম বিরেচন হয়।

পূর্ব্বোক্তরূপে চ্ণীকৃত তেউড়ীমূল, ইক্ষুচিনি, ও কাকোলাদি
মধুর-গণীর দ্রব্যের কাথের সহিত মিশ্রিত করিয়া পিতাধিক্যরোগীকে পান করাইবে, বা তেউড়ীমূল চূর্ণ হ্রগ্নসহ পান করাইলৈ
উত্তম বিরেচন হয়।

গুলঞ্চ, নিমছাল ও ত্রিফলার কাথে বা ত্রিকটু চূর্ণ প্রক্ষেপিত গোম্ত্রে তেউড়ীচূর্ণ মিশাইয়া কফজ রোগে পান করাইলে বিরেচন হয়। তেউড়ীমূল চূর্ণ, এলাইচ চূর্ণ, তেজপত্র চূর্ণ, দারু-চিনিচূর্ণ, ভঁঠচূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ এই সকল দ্রব্য পুরাতন গুড়ের সহিত বাতরেল্লয়রোগে লেহন করিলে উভম বিরেচন হয়। তেউড়ীমূলের রম ২ সের, তেউড়ী অর্জসের এবং সৈন্ধবলবণ ও শুস্তীচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া যথন ইহা কর্কবং ঘন হইবে, তথন ইহা উপযুক্ত মাজায় বাত-শ্লেমরোগীকে বিরেচনার্থ পান করিতে দিবে। অথবা তেউড়ী মূল এবং সমানাংশ শুঠ ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া গোমূত্রের সহিত বাতনেম্বরোগীকে পান করিতে দিলে উত্তম বিরেচন হয়।

তেউড়ীমূল, শুঁঠ ও হরীতকী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ ভাগ, পক স্থপারিফল, বিড়ঙ্গদার, মরিচ, দেবদারু ও দৈদ্ধব ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া গোমূত্রের সহিত্ত দেবন করিলে বিরেচন হয়।

গুড়িকা—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন দ্রব্য, চূর্ণ করিয়া বিরেচক দ্রব্যের রসে মর্দ্দনপূর্বক বিরেচন দ্রব্যের মূলসহ পাক করিবে এবং ঘতসহ মর্দন করিয়া গুটিকা পাকাইয়া সেবন করিতে দিবে, অথবা গুড়ের সহিত তেউড়ীচূর্ব পাক করিয়া স্থগদ্ধের জন্ম এলাইচ, তেজপত্র ও দাক্রচিনিচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে এবং উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া সেবনে বিরেচন হয়।

মোদক—এক লাগ তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচন শ্রুব্যের চূর্ণ লইরা চতুগুর্ণ বিরেচন দ্রব্যের কাপের সহিত সিদ্ধ করিবে, তাহার পর তাহা ঘন হইয়া আসিলে ঘৃতসহ মর্দ্দিত গোধ্মচূর্ণ তাহাতে প্রক্ষেপ দিবে; পরে শীতল হইলে মোদক প্রস্তুত করিয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে।

যূষ—তেউড়ী প্রভৃতি বিরেচক দ্রব্যের রসে মুগ, মহর প্রভৃতি দাইল ভাবনা দিয়া সৈদ্ধবলবণ ও ম্বতসহ একত্র যূষ পাক করিয়া পান করিলে বিরেচন হয়।

পুটপাক—একগাছি আক ছইখণ্ড করিয়া তেউড়ী পেষণ-পূর্ব্বক তদ্ধারা ইক্ষুখণ্ডে প্রলেপ দিবে, এবং গান্ডারীর পাড়া জড়াইয়া কুশাদির রজ্জ্বারা তাহা দৃঢ়রূপে বাঁধিবে। অনন্তর পুটপাক বিধানামুদারে তাহা পাক করিয়া পিত্তরোগীকে সেবন করিতে দিলে বিরেচন হয়।

লেহ —ইক্ষ্চিনি, বন্যমানী, বংশ্বলোচন, ভূঁইকুমড়া ও তেউড়ী এই পাঁচটী দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মত ও মধুসহ মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে বিরেচন এবং ভৃষণা, দাহ ও জর নাশ হয়।

ইক্ষ্চিনি, মধু ও তেউড়ীচুর্ণ প্রত্যেক দ্রব্যের সমভাগ এবং তেউড়ী চূর্ণের চতুর্থাংশ দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচচূর্ণ মিলাইয়া কোমল প্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে বিরেচনার্থ সেবন করিতে দিবে।

ইক্ষ্চিনি ৮ তোলা, মধু ৪ তোলা ও তেউড়ীচূর্ব ১৬ তোলা, অশ্বিতে একত্র পাক করিয়া লেহবৎ হইলে নামাইয়া মেবন করাইবে, ইহাতে বিরেচন হইয়া পিত্ত নিঃসারিত হয়।

তেউড়ী, বিস্তাড়ক, যবক্ষার, শুঁঠ ও পিপুল এই সকল চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধুর সহিত লেহ প্রস্তুত করিবে। এই লেহ পান করিলে বিরেচক হয়।

হরীতকী, গান্তারী, আমলকী, দাড়িম ও কুল এই সকল

দ্রব্যের কাথ এরগুরৈলে সাঁতলাইয়া তাহাতে ছোলঙ্গ লেবু প্রভৃতির রস প্রক্ষেপ দিবে। তৎপরে তাহা পাক করিতে করিতে দন হইয়া আদিলে স্থান্ধের জন্ম তেজপত্র, দারুচিনি ও ছোটএলাচি, তেউড়ীচূর্ণ মধু মিশাইয়া সেবন করিতে দিবে। শ্লেম প্রধান ধাতুবিশিষ্ট স্কুমার প্রকৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহা একটী উৎকৃষ্ট বিহেচন।

তেউড়ীচূর্ণ তিনভাগ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার, পিপুল ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেকের সমান অংশ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া মধু ও ঘতসহ লেহবৎ করিবে কিংবা গুড়ের সহিত মর্দ্দন করিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা লেহ অথবা সেবন করিলে কন্ধবাতজগুলা, প্লাহা প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়। এই বিরেচনে কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না।

বিস্তাত্ক, তেউড়ী, নীলীফল, কট্কী, মুথা, ছরালভা, চই, ইন্দ্রয়ৰ, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া মৃত মাংসের যুষ বা জলের সহিত সেবন করিঙ্গে রুক্ষ ব্যক্তিদিগের বিরেচন হয়।

ত্বক্বিরেচন — লোধু গাছের ছালের মধ্যবন্ধল পরিত্যাগ করিয়া বাহুত্বকু চূর্ণ করিবে এবং উহা তিনভাগে বিভক্ত করিয়া ছুইভাগ লোধছালের কাথ্যারা গালিয়া লইবে, অবশিষ্ট অংশ উক্ত ক্লাণ্যারা ভাবনা দিয়া শুকাইয়া দিবে। শুকাইলে দশমূলের কাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া তেউড়ীর ভায় প্রয়োগ করিবে। এই ত্বক্ বিরেচন সেবন করিলে উত্তম বিরেচন হয়।

ফল-বিরেচন—হরীতকী আঠিবিহীন নির্দোষ হরীতকী ফল ও তেইড়ী প্রয়োগের বিধানামুদারে প্রয়োগ করিলে দকল প্রকার রোগ বিদ্বিত হয়। হরীতকী, বিড়ম্ব, দৈশ্বর লবণ, শুঠ, তেউড়ী ও মরিচ গোমূত্র সহ দেবন করিলে বিরেচন হয়। হরীত্কী, দেবদারু, কুড়, স্থপারি, দৈশ্বর লবণ ও শুঠ গোমুত্রের সহিত দেবন করিলে বিশেষরূপ বিরেচন হয়।

নীলীফল, শুঁঠ, ও হরীতকী এই তিনটী দ্রব্য চূর্ণ করিয়া গুড়ের সহিত্ব মিশাইয়া সেবন করিবে, এবং পরে উষ্ণ জলপান অথবা পিপ্লল্যাদির কাথের সহিত হরীতকী বাটিয়া সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে তৎক্ষণাৎ বিরেচন হইয়া থাকে। ইক্ষুগুড়, শুঁঠ বা সৈন্ধব লবণ সহযোগে হরীতকী সেবন করিবে বিরেচন হইয়া অগ্রিবর্দ্ধিত হয়। ইহা বিশেষ উপকারক।

পক সোঁ নাল ফল বালুকারাশির মধ্যে সপ্তাহকাল রাখিয়া বোদ্রে গুকাইয়া লইবে। তাহার পর তাহার মজ্জা জলে সিক করিয়া কিংবা তিলের ফ্রায় পেষণ করিয়া তৈল বাহির করিবে। এই বৈতল বাদশ বইনিয় বালকদিগকে বিরেচনার্থ দেওয়া যাইতে পারে। এরও তৈল—কুড়, ওঠ, পিপুল, ও মরিচ এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়। এরও তৈল সহিত দেবন করিবে এবং তৎপরে উষণ্ডল পান করিবে। ইহাতে সমাক্রপ বিরেচন হইয়া বায়্ ও কফ প্রশমিত হয়। দ্বিগুণ ত্রিফলার কাথের সহিত কিংবা ছয় বা মাংস রসের সহিত এরওতৈল পান করিলে স্কচারু বিরেচন হইয়া থাকে। এই বিরেচন বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত, ক্ষীণ ও স্কুক্মার প্রভৃতি ব্যক্তিনিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর।

ক্ষীরবিরেচন—তীক্ষ বিরেচন দ্রবাসমূহের মধ্যে মনসা-সিজের ক্ষীর অর্থাৎ আটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু অজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক এই ক্ষীর প্রযুক্ত হইলে বিষের হ্যায় প্রাণনাশক হয়। কিন্তু বিচক্ষণ চিকিৎসক কর্তৃক ইহা উপস্কুক্ত সময়ে প্রযুক্ত হইলে নানা প্রকার হঃসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য হইয়া থাকে।

মহৎ পঞ্চমূল, বুহতী ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের পৃথক পুথক কাথ করিয়া প্রতপ্ত অঙ্গারের উপর এক একটার কাথে দিজের ক্ষীর শোধন করিবে এবং তাহার পর কাঁজি, মস্ত ও স্থরাদির সহিত সেবন করিতে দিবে। মনসার আটার সঙ্গে ত গুল দারা ববাগু প্রস্তুত করিয়া অথবা মনসা ক্ষীরে গোধুম ভাবনা দিয়া লেহবৎ করিয়া সেবন করিতে দিবে, কিখা মনসা, ক্ষীর, মৃত ও ইক্ষুচিনি একত্র সিশাইয়া লেহবৎ দেবন করিবে; অথবা পিপুলচুর্ণ, দৈদ্ধব লবণ, মনসার আটায় ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে সম্যক বিরেচন হয়। সাতলা, শঙ্ঝিনী, দন্তী, তেউড়ী ও সোঁদাল সপ্তাহ কাল মনসা-সিজের আটায় ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর উহা চূর্ণ ক্রিয়া মাল্য বা ৰক্ষে ছড়াইয়া দিয়া তাহার ভ্রাণ লইবে বা সেই চুর্ণ ভাবিত বস্ত্র পরিধান করিলে মূহপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগের সম্যক্ विद्युचन इरेशा थाटक। द्रांष्ठिं, र्योठकी, श्रामनकी, व्रदृष्ट्रा, বিড়ম, পিপুল, ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চুর্ণ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় লইয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহ লেহন করিলে কিংবা গুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। ইহা শ্রেষ্ঠ বিরেচক। এই বিরেচকদেবনে নানা প্রকার রোগ প্রশমিত হয়।

বিচক্ষণ চিকিৎসক এই সকল বিবেচক ঔষধ মৃত, তৈল, 
ত্ব্বঃ, মত্ত, গোমূত্র ও রদাদির বা অরাদি ভক্ষাদ্রব্যের সহিত
মিশাইয়া অথবা তৎসমুদায়ে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া য়োগীকে
বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। ক্ষীর, রস, কল, কাথ ও চূর্ণ
ক্রমান্ত্রে এই সকল উভরোভর লবু। (সুক্রত স্ক্রেছা)

চরক, বাভট প্রভৃতি সকল বৈত্বক গ্রন্থেই বিরেচন প্রণালী বিশেষক্রপে বর্ণিত হইয়াছে। বাহলা ভয়ে, তাহা লিখিভ হইল না। विद्विष्ठा ( जि ) वि-बिष्ठ-यः। विद्विष्ठत्मत्र त्यां गा, याशात्क विद्विष्ठम (জোলাপ বা দান্ত) দেওয়া যাইতে পারে। নিম্নলিখিত রোগী সমূহ বিরেচনের যোগ্য, —অর্থাৎ যাহাদের গুলা, অর্শ, বিস্ফোট, ব্যক্ষ, কামলা, জীর্ণজ্ব, উদর, গর শেরীরপ্রবিষ্ট দৃষিত বিষ প্রভৃতি এড়াবিষ), ছর্দ্দি (বমি),প্লাহা, হলীমক, বিদ্রুধি, তিমির ও কাচ (চক্ষুরোগদ্বয়) অভিযান (চোক উঠা), পাকাশয়ে বেদনা, ষোনি ও গুক্রগত রোগ, কোষ্ঠগত ক্রিমি, ক্ষতরোগ, বাত রক্ত, উৰ্ত্বগ রক্তপিত্ত, মুত্রাঘাত, কোষ্ঠবন্ধ, কুণ্ঠ, মেহ, অপচী, গ্রন্থি (গাঁটেলা), শ্লীপদ (গোদ), উন্মাদ, কাশ, খাস, জ্লাস (উপ-স্থিত বমনবোধ বা বিবমিষ!), বিদর্প, স্তত্যদোষ এবং উর্দ্ধজক্ররোগ ( যাহার কণ্ঠাবধি মন্তক পর্যান্ত স্থানের রোগ আছে ), তাহারা বিরেট্য। সাধারণতঃ পিত্ত কিম্বা পিত্তোরণ দোষে দৃষিত ব্যক্তি বিরেচনীয়। ইহাদিগকে বিরেচন-প্রয়োগের প্রাণালী,—কুরকোষ্ঠ রোগীদিগকে পূর্বের্ব যথাযোগ্যরূপে স্নেহ ( বাহ্ ও আভ্যন্তরিক ) ও ষেদ এবং কুষ্ঠ প্রভৃতি ( পূর্ব্বোক্ত কুষ্ঠ অবধি উদ্ধলক পর্যান্ত ) রোগবিশিষ্টকে বমন প্রয়োগ করিয়া তাহাদের কোষ্ঠ মুদ্র অবস্থায় আনিয়া ও আমাশয় শোধন করিয়া পরে উহাদিগকে বিরেচন প্রয়োগ করিতে হইবে। কোষ্ঠ বহুপিত্ত ও মুত্র হইলে ত্রগ্নের দারা বিরেচিত করা যায়। বায়ুপ্রধান ক্রুরকোষ্ঠে শ্রামা তিরুৎ (তেউডী) ব্যবহার্যা। কোঠে পিতাধিক্য বুঝিলে হ্রগ্ধ, ডাবের জল, মিপ্রীর জল প্রভৃতি মধুর দ্রব্য বোগে, কফাধিক্যে,—আদা প্রভৃতি কট (ঝাল) দ্রব্য সহযোগে এবং বাতাধিক্যে, - এরও তৈল, গ্রমজল ও দৈশ্ব বা বিট্লবণ যোগে অথবা বিরেচক দ্রব্যের উষ্ণ কাথের সহিত এরগুতৈল প্রভৃতি মেহ ও উক্ত লবণ যোগে বিরেচন দিতে হয়। বিরেক অপ্রবৃত্ত হইলে অর্থাৎ জোলাপ না থলিলে উষ্ণান্থ পান করাইবে এবং ঐ রোগীর উদরে পুরাতন ঘত বা এরওতৈগাদি মর্দ্দনপূর্বক কোন সহিষ্ণু বাক্তির হস্ত মৃত্র সম্ভপ্ত করিয়া তাহাতে স্বেদ দিবে। বিরেক অল্ল প্রবৃত্ত হইলে সেই দিন অনাহার করিয়া প্রদিন আবার বিরেচন পান করিবে। যে ব্যক্তির কোষ্ঠ অসম্যক্ স্নিগ্ধ, তিনি দশাহের পর পুনর্কার স্বেহস্বেদে সংস্কৃত-শরীর হইয়া সমাক্রপ বিচারপূর্ব্বক যথোপযুক্ত বিরেচন সেবন করিবেন। বিরেচনের অসম্যক্ যোগ হংলে হ্বনয় ও কুক্ষির অগুদি, শ্লেম পিতের উৎক্লেশ, কণ্ডু, বিদাহ, পীড়া, পীনস ও বায়ুরোধ এবং বিষ্ঠা বোধ হয়। ইহাদের বৈপরীতা হইলে অর্থাৎ হ্বদয়, কৃষ্ণি প্রভৃতির ওদ্ধিতা জন্মিলে তাহাকে সমাক্ষোগ বলে। অতিরিক্ত হইলে বিষ্ঠা, পিত, কফ ও বায়ু যথাক্রমে নিঃস্ত হওয়াতে শেষে জলপ্ৰাৰ হয়। সে জলে শ্লেমা কিংবা পিত্ত থাকে না, তাহা খেত, কুঞ বা পীতরক্ত বর্ণ কিংবা মাংস ধোয়া জল কিংবা মেদের

(বদা বা চবিবর) ভাষে বর্ণযুক্ত হয়, মলছার (চলিত কথা হালিশ) বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং তৃষ্ণা, ভ্রম, নেত্র প্রবেশন ( किथ वरन यां अप्रो ), त्मरहत्र की गठा वा इर्वन द्वाध, मार, কণ্ঠশোষ ও অন্ধকারে প্রবিষ্টের হ্রায় বোধ হয়। আর ঘোরতর বায়ুরোগসকল উৎপন্ন হয়। বিরেচক ঔষধ এইরূপ পরিমাণে সেবন করিতে হইবে যে, রোগীর অবস্থামুসারে দশ, কুড়ি বা ত্রিশ বারের বেশী দান্ত না হয়, অথচ শেষবারে কফ নিঃস্থত হয়। याशामिशतक वमन किशात भन्न वित्तहक आर्याभ कतिए इटेरव, তাহাদিগকে পুনরায় সেহ ও স্বেদ্যুক্ত করিয়া শ্লেমার সময় (পূর্বাহ্ন বা পূর্ববাত্তি) অতীত হইলে কোষ্টের অবস্থা বুঝিয়া উপযুক্ত প্রকারে সমাক্ বিরেচিত করিবে। যে তুর্বল ও বহু-(माय वाक्रि मायशाक श्रेटल अवः विद्युविक श्रेष. काशांक्र প্রতা শাক বা করলা পাতার ঝোল প্রভতি মলনিঃসারক ভোজ্য সহকারে বিরেচন দিবে। হুর্বল, বমনাদি দ্বারা শোধিত. অন্নদোষ, কুশ ও অক্তাতকোষ্ঠব্যক্তি মৃত্ন ও অন্ন ঔষধ পান করিবে। বরং সেই ঔষধ বার বার পান করা ভাল, কেননা বহুপরিমাণে তীক্ষ ঔষধ পান করিলে তাহা, উহাদের পক্ষে সংশ্রাবহ হইতে পারে। অল ঔষধ পুন: পুন: প্রাগ করা হইলে তাহা স্থানান্তরগামী বহু দোষকে অল্লে অল্লে বাহির করে। ত্র্বলের দেই সকল লোষকে মৃত্দ্রাসমূহ বারা অলে অলে সংশমন করিবে। ঐ সকল দোষ নিঃস্ত না হইলে উহাকে हित्रमिन क्रिम मित्र, अथवा वस करत । मनाधिकृतकाष्ठेवाक्टिक যথাক্রমে ক্ষার ও লবণযুক্ত ঘুত্রোগে দীপ্তাগ্নি ও কফবাতহীন করিয়া শোধন করিবে। কক্ষ, অতিশয় বায়ুযুক্ত, ক্রুরকোষ্ঠ, व्यायामगीन अ मीथाधिमगरक विरत्निक छेवस अर्याम कतिरन তাহারা তাহা পরিপাক করিয়া ফেলে, এজন্ম তাহাদিগকে পর্ক্তে বন্তিপ্রয়োগ \* করিয়া পরে স্নিগ্ন বিরেচন ( এর ওতৈলাদি ) দিবে। অথবা তীক্ষ ফলবর্ত্তি + যোগে প্রথমে কিঞ্চিৎ মল বাহির করিয়া পরে মিশ্ব বিরেচন দিবে। কেননা উহা ( এর গুতৈলাদি ) প্রবৃত্ত মলকে অনায়াদে বাহির করে। বিষাক্ত অভিঘাত ( আঘাত প্রাপ্ত ) এবং পীড়কা কুঠ, শোথ, বিদর্প, পাণ্ডু, কামলা ও প্রমেহপীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঈষৎ স্লিগ্ধ করিয়া বিরেচন দিবে অর্থাৎ ঐ সকল বিষাদি পীড়িতদিগকে রুক্ষ অবস্থায় স্নেহবিরেক

পিচ্কারি দারা মলদার দিয়া তরল বিরেচকাদি ঔবধ প্রয়োপ করাকে বস্তিপ্রয়োপ বলে। এখানে অথে বস্তিপ্রয়োপের তাৎপর্য এই বে, উহা পাক-ছলীর পাচকাগ্রির সহিত সংযুক্ত না হইতে পারায় পরিপাক হইতে পারিবে না ।

<sup>া</sup> বকুল বা জুমণালের বীজ প্রভৃতি বিরেচক ফল উত্তমরূপে গেষিত করিমা বর্ত্তির (পনিতার) ভাগ প্রস্তুত করিতে হয়, ই বর্ত্তি মলম্বারে প্রবিশ করাইলে বুংদগুছ মলের অনেকটা নির্গম হয়।

বোগে শোধন করিবে। আর অতি মিশ্বদিগকে অর্থাৎ

ম্বাহাদিগকে অতিশয় স্নেহ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাদিগকে

ক্ষেক্রিরেক (তৈলাক্ত পদার্থহীন বিরেচক দ্রব্য) দ্বারা শোধন

করিবে। ক্ষারাদি দ্বারা বস্তের মল ক্ষালিত হইলে সে যেমন

পরিশুদ্ধ হয়, ঐরপ স্নেহস্বেদযোগে বিরেচনবমনাদি পঞ্চকর্মন্বারা

দেহের মল (বাতপিত্তাদিদোষ) উৎক্লিপ্ত হইয়া দেহকে শোধিত

করে বলিয়া উহাদিগকে (বিরেচনাদিকে) শোধন বা সংশোধন

বলে। ক্লেহ ও স্বেদ বিরেচনাদি কার্যের সহায়, উহা অভ্যাস

না করিয়া সংশোধন দ্রব্য সেবন করিলে, বিনা ক্লেহসংযোগে

শুদ্ধ কান্তাদি আনত করিতে গেলে সে যেরপ বিদীর্ণ হয়, ঐ

সংশোধন-সেবীকেও ভদ্ধপে বিদীর্ণ হইতে হয়।

উক্ত নিয়মামুদারে সম্যক্ বিরিক্ত হইলে রোগী রক্তশাল্যাদি-ক্বত পোয়াদি নিয়োক্ত ক্রম অন্তুসারে ভোজন করিবে। ক্রম এই,—প্রধান মাত্রার শোধনে অর্থাৎ যে বিরেচকে ৩০ বার দাস্ত হইবে তাহাতে, প্রথমদিন অন্নকালে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন ও রাত্রি এই ভুই সময়ে ভুইবার ও দিতীয়দিন মধ্যাচ্ছে একবার এই তিনবার পেয়া, দ্বিতীয় দিন রাত্রে ও তৃতীয় দিন হুইবেলা এই তিনবার বিলেপী, এইরূপ ক্রম অমুসারে অক্তযুষ ( স্বেহ ও লবণঝালবৰ্জ্জিত মুদ্গাদির যুষ ) তিনবেলা ও ক্লতযুষ তিনবেলা এবং মাংস্থ্য তিনবেলা সর্বভেদ্ধ >৫ বেলা সেবন করিয়া ষোড়শারকালে অর্থাৎ অষ্টমদিনরাত্তে স্বাভাবিক ভোজন করিবে। এইরূপ পেয়াদিক্রমের তাৎপর্য্য এই যে, অত্যতি-লঘুতম হইতে আরম্ভ করিয়া যথানিয়মে পর পর গুরুদ্রব্য ব্যবহার করিলে, অণুমাত্র ( একটা ক্রুলিঙ্গ বা ফুলিমাত্র ) অগ্নি যেমন শুষ তুর্ণসংযোগে ক্রমশঃ বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া কালে বন-পর্ব্বতাদি পর্যান্ত দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সংশোধিত রাক্তির অন্তর্গ্নিও প্রথমে পেয়াদি লঘুপথ্য সংযোগে ক্রমে ক্রমে সন্ধুক্ষিত চুট্টয়া কালে তদ্ৰুপ পিষ্টকাদি গুৰুপাক দ্ৰব্য পৰ্য্যস্ত পৱিপাক করিতে পারে। মধাম (২০ বার) ও হীন (১০ বার) মাত্রায় যাহাদের দান্ত হইয়াছে, তাহারা পেয়া, বিলেপী, অকতযুষ, ক্বতয়ষ ও মাংসরস যথাক্রমে হুই বেলা ও এক বেলা এইরূপ क्रमाञ्जात्व टनवन कतिया मधाममाञारनवी वर्ष्वान मधारक, আর হীনমাত্রাদেবী তৃতীয় দিন রাত্রে স্বাভাবিক ভোজন মাত্রাভেদে পৃথক ব্যবস্থার তাৎপর্য্য এই যে. বিরেচকদ্রব্যের পর পর মাত্রাধিক্য বশতঃ যাহার অগ্নি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইয়াছে, তাহাকে মেই পরিমিত কাল পর্য্যস্ত পেয়াদি লঘুপথ্য দিতে হয়। কারণ সংশোধন, রক্তমোক্ষণ, স্বেহযোগ ও লভ্যনবশতঃ অগ্নির মন্দ্রতা ইইলে পেয়াদিক্রম ন্দাচরণীয়।

"সংশোধনাস্রবিস্তাব-স্বেহ্যোজনলজ্মনৈঃ। যাতাগ্লিম ন্দতাং তত্মাৎ ক্রমং পেরাদিমাচরেৎ॥"

বিরেচক ঔষধ ব্যবহারের পর যদি দান্ত না হয় বা ঔষধ পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়, তবে অক্ষীণ ব্যক্তিকে নিরবছিয় লন্ত্যন দিতে হইবে; কেন না তাহা হই। পীতোষধ ব্যক্তির উৎক্লেশ (উপস্থিত ব্যনরোধ) জন্ত এবং দর্ম ও বিরেচন ঔষধের ক্লকতাবশতঃ কোন রক্ম পীড়িত হইতে হয় না। মন্ত্রপায়ী এবং বাতপিতাধিক্য ব্যক্তির পেয়াদিপান হিতকর নহে, তাহাদিগকে তর্পণাদিক্রম • ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

(বাগ্ভটস্থ স্থা° ১৮অ°) [ বিস্থৃত বিবরণ বিরেচন শব্দে দ্রপ্টব্য। ]

বিরেপ্স্ ( ত্রি ) সমূহক্ষতিজনক। ( উজ্জ্ব ৪।১৮৯)

বিরেফ (ত্রি) > রেফশ্রা। (পুং) ২ নদমাত্র। বিরেভিত্ত (ত্রি) বি-রেভ-জ্ঞা। শব্দিত।

वित्तांक (क्री) वि-क्रह्-चक्कु, कूषम्। ३ हिल ।

"নাসাবিরোকপবনোন্নমিতং তনীয়ো

রোমাঞ্চামিব জগাম রজ: পৃথিব্যা:।" ( মাঘ ৫।৫৪ )।

( थुः ) २ य्र्यां कित्रण । ७ नी श्चि ।

"সং দূতো অভোত্রমসো বিরোকে।" ( ঋক্ এ।।১)

'উষসো বিরোকে বিরোচনে প্রাতঃকালে' ( সায়ণ )

৪ টব্রন । (হেম) ে বিফু। (ভারত)

বিরোকিন ( তি ) কিরণবিশিষ্ট।

"বিরোকিণঃ স্থান্ডেব রশমঃ" ( ঋক্ ৫।৫৫।৩ )

বিরোচন (পুং) বিশেষেণ রোচতে ইতি বি-রুচ্-যুচ্ (অনুদাত্তে-তশ্চ হলাদেঃ। পা ৩।২।১৪৯) ১ সূর্যা।

"দিবাকরঃ সপ্তসপ্তির্ধামকেশী বিরোচনঃ।" (ভারত অঅ৬৩)

২ স্থ্যকিরণ। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ অগ্নি। ৫ চন্দ্র। ৬ বিষ্ণু।
৭ রোহিতকবৃক্ষ।৮ শোনাকভেদ। ৯ ধৃতকরঞ্জ। ১০ প্রহলাদের
পুত্র, বদির পিতা। (মহাভারত ১।৬৫।১৯) (ত্রি) ১১ দীপ্রিশালী।

"তেজসাভ্যধিকৌ স্ব্যাৎ সর্বলোকবিরোচনাৎ।"

( মহাভারত ১২।৩৪৩,৩৪ )

বিরোচনস্থত (পুং) বলিরাজ।

\* তর্পণ, মছ প্রভৃতি। ইহাদের প্রস্তুতপ্রণালী,—তর্পণ,— কৃক্ষাবস্ত্রহানিত থৈচুর্ণ ও তোলা, প্রকাড়িমের রস ৩২ তোলা, জাক্ষারস ৪ তোলা, জল /২ সের (১২৮ তোলা) ইহা শর্করা ও মধুযোগে মধুরীকৃত হইলে তর্পণ প্রস্তুত হয়। উক্তরূপ থৈচুর্ণ যুতাক্ত করিয়া শীতল জলহারা এরপভাবে ক্রব করিবে যে, যেন অত্যন্ত পাতলাও না হয় অত্যন্ত ঘনও না হয়। তাহা হইলেই মছ্ব প্রস্তুত করা হইবে। ইহাতে থর্জ্জর ও জাক্ষারস দিয়া মধুর করিতে হয়। তর্পণ হইতে মস্থু ওয়।

বিরোচনা (স্ত্রী) বিরোচন-টাপ্। ১ স্কলমাত্তেদ। (ভারত শল্য°) ২ বিকলের মাতা।

বিরোচিফু ( ত্রি ) প্রপ্রকাশক।

"বাষোরপি বিকুর্বাণাছিরো চিষ্ণু তমোরুদং।" (মন্ত্র ১।৭৭)
বিরোদ্ধিব্য (ত্রি) বিরোধবোগ্য।

"বিৰোদ্ধব্যং ন চাত্মৎপক্ষ্যেণ শ্রুতশর্ম্মণা" ( কথাসরিৎ ৪৫) ১৩৪ )

विरत्नाक् (वि) > विक्रक्षकार्याकाती। (श्रः) र कर्श्त।

বিরোধ (পুং) বি-রূধ-ঘঞ্। > শক্রতা। পর্যায়—বৈর, বিষেধ, দেষ, দেষণ, অনুশয়, সমুচ্ছুয়, পর্যাবস্থা, বিরোধন।

বিরোধ নাশবীজ সকল প্রকার উপদ্রবের কারণ।

"অবিরোধো ভবাকৌ চ সর্ব্বনঙ্গলমঙ্গলম্।

বিরোধো নাশবীজঞ্চ সর্কোপদ্রবকারণম্ ॥" (গণেশথ ২৯ অ°)
২ বিপ্রতিপত্তি, ব্যাঘাত, অসহভাব। (ন্তাম্ব্রভাষ্যে বাৎস্থায়ন)
৩ যুদ্ধবিগ্রহ। ৪ ব্যসমপ্রাপ্তি। ৫ অনৈক্য। ৬ বিপরীতার্থ।
"শ্রুতিস্থৃতিবিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী।" (প্রয়োগপা°)
৭ নাশ।

"যন্তং প্রাণবিরোধেন কীর্ত্তিমিচ্ছতি শাশ্বতীম্।"

(মহাভারত ৩৩০০।৩)

৮ নাটকোক্ত প্রতিমুখাঙ্গের অগ্রতম, বর্ণনাকালে বিপদ-প্রাপ্তির আভাদ প্রতীয়মান হইলে তাহাকে বিরোধ বলে। বেমন "আমি অবিমৃশ্যকারিতাপ্রযুক্ত অন্ধের গ্রায় নিশ্চয়ই জ্বলস্ত অনলে পদক্ষেপ করিয়াছি।' (চণ্ডকৌশিক)

"বিরোধশ্চ প্রতিমুখে তথা স্থাৎ পর্যুপাসনম্।"

( সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৫১, ৩৫৯ )

৯ অলঙ্কারবিশেষ।

"জাতিশ্চতুভিজাত্যাতৈগুঁণোগুণাদিভিস্তিভিঃ। ক্রিয়াক্রিয়াদ্রব্যাভাং যদ্দুব্যং দ্রব্যেণ বা মিথঃ। বিক্রমিব ভাসেত বিরোধোহসৌ দশাকৃতিঃ॥"

( সাহিত্যদর্শণ ১০।৭১৮ )

জাতি = গোছ, ব্রাহ্মণথাদি; গুণ = রুষণ, শুরুদি; ক্রিয়া = পাকাদি; দ্রব্য = বস্তু, জাতি, জাত্যাদি (জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য) চারিটার সহিত, গুণ, গুণাদি (গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্য) এই তিনটার সহিত, ক্রিয়া, ক্রিয়াদি (ক্রিয়া ও দ্রব্য) হুইটার এবং দ্রব্যক্রব্যের সহিত পরম্পর এই দশপ্রকারে আপাততঃ বিরুদ্ধতাব পরিলক্ষিত হইলে তাহাকে বিরোধালক্ষার বলে। যথাক্রমে দ্রাহরণ,—"তোমার বিরহে ইহার (স্থীর) নিকট মলয়ানিল" দাবানল, চন্দ্রকিরণ অত্যুঞ্চ ভ্রমরঝন্ধার দারুণ হৃদয়বিদারক এবং নলিনীদল নিদাঘ স্থ্যের স্থায় বোধ হইতেছে।" এখানে 'নিত্যানেকসমবেতত্বং জাতিছং' অনেকের সমবায়ই জাতি,

কেননা মলয়পবন প্রভৃতি অনেকের সমবায় ( মিলন ) হইয়াছে। উহাদের আবার দাবানল (জাতি) উষ্ণ (গুণ), হৃদয়ভেদন ( ক্রিয়া ) এবং স্থা (দ্রব্য), এই চারি প্রকারের সহিত আপাততঃ বিরোধভাব দেখাইতেছে অর্থাৎ লোকে শুনিলে আপাততঃ বোধ করিবে যে ইহা কখনই হইতে পারে না. কেননা ইহারা বিরুদ্ধ পদার্থ। ইহা সভ্যও বটে ; তবে বিরহিণীর নিকট ঐ সকল জাতির গুণক্রিয়াদি ঐ আকারে ৰোধ হয় বলিয়াই ইহার সমাধান। শুণের সহিত শুণাদির,—"হে মহারাজ! আপনি রাজা বিভামানে, নিয়তমুষল ব্যবহারে দ্বিজপত্নীদিগের কঠিন কড়াপড়া হস্তসমূহ যারপর নাই কোমলভা প্রাপ্ত য়াছে।" এথানে রাজার দানশক্তির প্রতি শ্লেষ করিয়া বলা হইল যে, আপনার দানশক্তিপ্রভাবেই ব্রাহ্মণদিগের এই কষ্টকরবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আর এথানে কাঠিগুগুণের সহিত কোমলতার আপাততঃ বিরোধ বোধ হইতেছে। কিছ পালনীয়ের প্রতি ঐরপ দানশক্তি দেখাইলে উহা সমাহিত হইতে পারে। গুণের সহিত ক্রিয়ার,—"হে ভগবন। আপনি অজ (জন্মরহিত) হইয়া আপনার জন্মগ্রহণ এবং নিদ্রিত (নির্লেপ) হইয়া জাগরুক, আপনার এই যাথার্থ্য কে জানিবে ?" এই বর্ণনায় জন্মরহিতের জন্মগ্রহণ ও নিদ্রিতের জাগ্রতত্বই আপাততঃ পরম্পর অজ্বাদিগুণের সহিত জন্মগ্রহণাদিক্রিয়ার বিরোধ। তবে ভগবানের প্রভাবাতিশয়িত্ব দারাই ইহার সমাধান। গুণের সহিত দ্রবোর—কান্তাঙ্কগত হইতে কা পারায় সেই হরিণাক্ষীর নিকট পূর্ণনিশাকরকে দারুণ বিষজালার উৎপাদক বলিয়া বোধ ইইতে লাগিল। এথানে সোম (শীতল) ত্মণবিশিষ্ট দ্রবাবাচী চন্দ্রের বিষজালার উৎপাদকত্ব আপাতবিরুদ্ধ বটে কিন্তু বিরহিণীর নিকট ঐ রূপ বোধ হয় বলিয়া উহার সমাধান। ক্রিয়ার সহিত ক্রিয়ার,—"সেই মদবিহ্বলনয়না কামিনীর অতিভৃপ্তিকর, মনঃসঙ্কলাতীত রূপমাধুরী সন্দর্শনে আমার হৃদয় যার পর নাই উল্লাসিত ও সন্তাপিত হইতেছে।" এখানে উল্লাস ও সন্তাপ এই উভয়ক্রিয়ার একত সমাবেশ আপাততঃ বিৰুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে কামিনীর নয়নানলকর মদনোদ্দীপক রূপবিলোকনে সাভিশয় প্রীতি এবং তাহার (ঐ নারীর) অপ্রাপ্তিহেতু মদনতাপ, এই উভয় ক্রিয়াই একদা পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিরোধক ( ত্রি ) বিরোধকারী, শক্ত।

"গৃহস্থাশ্রমিণস্তচ্চ যজ্ঞকর্ম্মবিরোধকম্" (ভারত)

বিরোধকুৎ ( ত্রি ) > বিরোধকারী।

( পুং ) ু ষষ্টিসংবৎসরের অন্তর্গত ৪৫ শ বর্ষ।

বিরোধজিয়া (স্ত্রী) > শক্রতা।

বিরোধন (ক্লী) বি-রুধ-লুটে। > বিরোধ।
"ঈদৃক্পাপফলং পুত্র মাতাপিত্রোবিরোধনম্।"

( কথাসরিৎসা<sup>°</sup> ৫৬।১৫৯ )

২ নাশ, বিনাশ।

"নির্দ্দিদেপি শক্রস্থ ছ্যুতিং ধর্ম্মবিরোধনাৎ" ( রামায়ণ ২।৩৬।২৯ )

৩ নাটকোক্ত বিমর্বাঙ্গভেদ।

"শক্তিঃ প্রদঙ্গঃ থেদশ্চ প্রতিষেধো বিরোধনম্।"

( সাহিত্যদর্পণ ৬।৩৭৮ )

"কার্য্যাত্যয়োপগমনং বিরোধনমিতি স্থৃতম্"

কোন কারণ বশতঃ কার্য্যধ্বংদের উপক্রম হইলে তাহাকে বিরোধন বলে। যেমন কুরুযুরজয়ের অল্লাবশেষে অর্থাৎ হুর্যোধনবধে মাত্র অবশেষে, "অত্যই যদি হুর্যোধনবধে সমর্থ না হই, তবে অগ্নিপ্রবিষ্ট হইব।" ভীমের এই উক্তিদারা কার্য্যধ্বদের উপক্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে; কেননা ঐ উক্তিতে যুধিষ্টিরাদির মনে হইল, এই কার্য্যে ভীমের মরণ হইলে আমাদিগকেও তদবস্থায় মরিতে হইবে, অতএব যুদ্ধজয় হইল না। এখানে এইটাই কার্য্যধ্বংদের উপক্রম বা বিরোধন।

বিরোধভাক ( ত্রি ) বিরোধী।

विद्वाधव ( बि ) विद्याधनीन, विक्रक ।

বিরোধাচরণ ( क्री ) শক্ততাচরণ। প্রতিকূলাচরণ।

বিরোধাভাস (পুং) অলঙ্কারভেদ। [বিরোধ দেখ]

বিরে (বির (বির ) ১ শক্ততা, বিরোধের ভাব। ২ নক্ষত্রের প্রতিকূলদৃষ্টি।

বিরোধিত্ব ( क्री ) বিরোধিতা, শক্রতা।

বিরোধিন্ (ত্রি) বি রুধ-ণিনি। > বিরোধকারী, শক্র। ২ প্রতিকূল। (পুং) ও বার্হস্পত্যসংবৎসরের ২৫শ বর্ষ।

বিরোধিনী (স্ত্রী) বি-রুধ-ণিনি ঙীপ্। বিরোধকারিকা। ২ হঃসহের কন্তা। (মার্ক° পু° ৫১।৫)

বিরোধ্যাক্তি (স্ত্রী) পরম্পর বচনবিরোধী বচন। পর্যায়— বিপ্রলাপ, বিরোধবাক্, ক্রোধোক্তি, প্রলাপ।

বিরোধোপমা (জী) উপমালস্কারভেদ। পরস্পর বিরোধি পদার্থের সহিত কাহার উপমা করিলে তথায় বিরোধোপমালস্কার হয়। বেমন,—"তোমার মুখ শারদীয় পূর্ণচক্ত ও পদ্মসদৃশ" এইরপ বলিলে, একদা বিরোধী পদার্থদ্বয়ের সহিত মুখের উপমা করা হয়; কেননা [হিমকরকরসংস্পর্শে পদ্মিনী নিমীলিতা হন বলিয়া] কবিগণ ঐ উভয়কে পরস্পার পরস্পারের বিরোধী বলেন।

"শতপত্রং শরচ্চক্রস্থদাননমিতি ত্রয়ম্। পরস্পরবিরোধীতি সা বিরোধোপমা মতা॥" (কাব্যাদর্শ ২।৩৩) বিরোধ্য ( ত্রি ) বিরোধ-যৎ। বিরোধের যোগ্য। বিরোপণ ( ত্রি ) আরোপণ। লেপন। "ব্রণবিরোপণমিন্দুদীনাং" ( শকুন্তলা )

বিনোষ (ত্রি) সংবাষবিশিষ্ট। বিগতো রোমো শশু বছবী । ২ রোমশূখা ও কণ্টকরহিত। (মহাভারত)

বিরোহ ( গ্রং ) ১ লতাদির প্রারোহ। ২ একস্থান হইতে অন্ত-স্থানে লুইয়া গিয়া রোপণ।

বিরোহণ (ক্লী) > বিরোপণ, একস্থান হইতে অক্সন্থানে রোপণ। বিরোহিত ( ত্রি ) > রোহিতবিশিষ্ট। ২ ঋষিভেদ।

বিব্রোহিন্ ( তি ) > রোপণকারী। । ২ রোপণশীল।

বিল, স্বতি। তুদা, পর° সক° সেট্। আচ্ছাদন। লট্বিলতি। বিল (ক্লী) বিল-ক। ১ ছিদ্র। ২ গুহা।

"জিতসিংহভয়া নাগা ফ্রাশ্বা বিল্যোনয়:।

যক্ষাঃ কিংপুরুষাঃ শৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ॥"

( কুমার ভাতন )

(পুং) ৩ উচ্চৈ: শ্রবা অখ। ৪ বেতস্বতা। (দেশজ) ৫ জ্বাভূমি।

বিলকারিন্ (প্রং) বিলং করোতীতি ক্ব-ণিনি। ১ মৃষিক। (ত্রি) ২ গর্ভকারী।

বিলক্ষ্ণ (ত্রি) বিশেষেণ লক্ষয়তীতি বি-লক্ষ্ণ-পচাল্মচ্। বিশায়ান্বিত।

> "ইত্যুক্ত্বা সবিলক্ষং তং বৈদ্যং শূক্তান্গোহত্তবীং।" (কথাসরিৎসা° ৩৯/১৫)

বিলক্ষণ (ক্নী) বিগতং লক্ষণং আলোচনং যশু। > হেতৃশ্ব আস্থা। ২ নিপ্সয়োজন স্থিতি।

'বিলক্ষণং মতং স্থানং ষ্ট্রবেনিপ্রব্যোজনম্' (ভাগুরি)

( ত্রি ) বিভিন্নং লক্ষণং যশু। ৩ ভিন্ন।

"অস্মাৎ পৃথগিদং নেতি প্রতীতির্হি বিলক্ষণা।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

विशिष्टेश नकना यथाः । विराग नकनायुक ।

"অশ্টোন্তান্থিতীয়েংছি শয়াং দভাদিলক্ষণাম্।" (মংশুপু°)

বিলক্ষণতা (স্ত্রী) বিশেষত্ব।

বিলক্ষণত্ব (क्री) বিশেষত্ব।

বিলক্ষণা (স্ত্রী) শ্রাদ্ধকর্মে দানভেদ।

विलक्का ( वि ) विलक्ष । [ विलक्ष (४४ । ]

বিলগ্ন ( ত্রি ) বি-লস্জ্-অচ্। ১ সংলগ্ন। (ক্লী ) মধ্য।

'মধ্যোহবলগ্নং বিলগ্নং মধ্যমোহথ কটঃ কটিঃ।' ( হেম)

৩ জন্মলগ্ন।

"গোচরে বা বিলগে বা বে গ্রহা রিষ্টস্চকা:।
পূজ্যেতান্ প্রয়ন্তেন পূজিতা: স্থা: শুভাবহা: ॥" (সংস্থারতব্যুত)

৪ মেধাদিলগ্নমাত্র।

'বিলগ্নং ন প্রিগ্নাং মতে ত্রিবু স্থালগ্নমাত্রকে।' (মেদিনী)

বিলগ্রাম, প্রাচীন নগরভেদ।

विलक्ष्यन (क्री) वि-नब्ध-नार्षे। > नब्धन, शांत रुखन।

"সাগরভা বিলজ্যনং" ( মহাভারত বনপ° )

২ লজ্খন করা, কথা না শুনা। ৩ উপবাস।

"সা মে বিলজ্মনং দ্ব্যাৎ" ( সুশ্রুত )

विलक्ष्यन। (जी) > थलन, वांधा मृतीकत्रन। २ नज्यन।

विलि छिन् ( बि ) छेन छ्यन कात्री, नियम छ्यन कात्री।

বিলঙ্ঘ্য ( ত্রি ) বি-লঙ্ঘ-ষৎ। ১ অলঙ্ঘ্য, যাহা লঙ্ঘন করা যায়

না। ২ লজ্মনযোগ্য।

বিল্ড্যাতা (ব্রী) বিল্ড্য্স ভাব: তল্-টাপ্। ল্ড্যনের

অযোগ্যতা।

বিলজ্জ ( ত্রি ) বি-লজ্জ-অচ্। নির্লজ্জ, লজ্জারহিত।

"নদতি কচিছৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি কচিৎ।" (ভাগ° ৭।৪।৪০)

বিলতুরি, আসামদেশপ্রসিদ্ধ মৎশুবিশেষ।

বিলপন (ক্লী) বি-লগ-লাট্। ১ বিলাপ। ২ আলাপন। কথা বলা।

বিলব্ধি ( ত্রী ) বি-লভ-ক্তি। জ্ঞানিভেদ।

विलम्ब ( प्रः ) वि-नम्ब-चक्ष्। > त्रीन, त्मत्री।

"विनारका देनव कर्खरा। न ह विद्याः ममाहदार ।" ( प्रतीभू°)

২ লম্বন। ৩ প্রভবাদি ষষ্টিসংবৎসরান্তর্গত ৩২শ বর্ষ।

''অর্ঘো ভবতিসামাল্যো বিলম্বে তু ভন্নং মহৎ।"

(জ্যোতিস্তত্ত্বপুত ভবিষ্য )

বিলম্বক (পুং) > রাজভেদ। (কথাসরিৎসা°) ২ অজীর্ণরোগভেদ।

( ত্রি ) বিলম্ব-স্বার্থে-কন্। বিলম্ব, গৌণ।

বিলম্বন (ক্লী) বি-লম্ব-ল্যাট্। গোণ, অশীঘ।

"আগচ্ছ ছরিতং কৃষ্ণ ন তে কার্যাং বিলম্বনম্।" (হরিবংশ ৪১।২২)

বিলম্বদৌপর্ণ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশত্রা°)

বিলম্বিকা (স্ত্রী) বিস্তৃচিকারোগভেদ। এই রোগে কফ এবং বায়ুকর্ত্ত্ব আহারীয় সামগ্রী অত্যন্ত দূষিত হইয়াও তাহা পরিপাক হয় না এবং উদ্ধি বা অধােদিকে গমন করে না অর্থাৎ বমি বা দান্ত হইয়া নির্গতিও হয় না, স্কতরাং ক্রমে উদর অত্যধিক ক্ষীত হয়, অবশেষে রোগীর প্রাণবিয়োগ ঘটে। এই জন্ম আয়ুর্কেনি। চার্য্যগণ ইহাকে চিকিৎসার অসাধ্য বা চিকিৎসাতীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

"হঠস্ক ভুক্তং কফমারুতাভ্যাং প্রবর্ততে নোর্দ্ধমধশ্চ যত্র। বিলম্বিকাং তাং ভূশহন্চিকিৎস্থামাচক্ষতে শাস্ত্রবিদঃ পুরাণাঃ॥" 'ভূশহন্চিকিৎস্থাং প্রত্যাথ্যেয়ামমুপচারণীয়াং। ইদমসাধ্য- ঞেতি জেজড়:।' (ভাবপ্রকাশ)

বিলম্বিত ( ত্রি ) বি-লম্ব-ক্ত । > অশীঘ্র, গৌণ।

"বিলম্বিভফলৈ: কালং স নিনায় মনোরথৈ:।" ( রঘু ১।৩০ )

( क्री ) २ मन्तव । 'বিলম্বিভং ক্রভং মধ্যং' ( অমর )

৩ মধ্যমনৃত্য। করচরণাদির প্রত্যেকের গতিবিশেষ প্রদর্শন।

"ক্রতামধ্যয়নে বৃত্তিং প্রয়োগার্থং বিলক্ষণাৎ।"

৪ বিলম্বগমনশীল পশু। যথা—হস্তী, খড়গী, উষ্ট্র, মহিব,

গো, গবয়, চমর ও বরাহ। (রাজনি°)

সঙ্গীতেও ৰিলম্বিত লয়ের প্রয়োগ আছে।

বিলম্বিতগতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। ইহার প্রতিচরণে ১৭টা করিয়া অক্ষর। তন্মধ্যে ১,৩,৪,৫,৭,৯,১০,১১,১৩ ও ১৬ । গুরু তদ্ভিরবর্ণ শস্ম।

বিলম্বিতা (জী) বি-লম্ব-জ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ মুদীর্ঘ।

২ বিলম্ববিশিষ্ট। "নাতিবিলম্বিতা বাচ:" ( হেম )

विलिश्विन ( बि ) > विनयविभिष्टे, विनयकाती।

"ভবতি বিলম্বিনি বিগলিতলজ্জা" ( জয়দেব )

२ विश्नारम् नम्राज्य है जि वि-नम्र-निम । नम्रमान ।

"পৃথ্নিতম্ববিলম্বিভিরম্বদৈঃ" ( কিরাত ৫I৬ )

৩ প্রভবাদি ষষ্টি সংবৎসরের মধ্যে ৩২শ বর্ষ। (রুহৎস°৮।৩৯)

বিলম্ভ (পুং) বি-লভ-ঘঞ্ মুম্। অতিসৰ্জ্ঞন, অতিদান।

বিলয় (পুং) বিশেষেণ লীয়ন্তে পদার্থা অম্মিনিতি। বি-লী-অচ্
(এরচ্। পা ৩৩০৬) ১ প্রলয়।

"নভেদমাত্মনি জগদ্বিলয়ামুমধ্যে" (ভাগবত ৭।১।৩২)

২ বিনাশ। ৩ বিশ্লাপন, ফোড়াদি বসান।

বিলয়ন (ত্রি) > লয়বিশিষ্ট। (ক্রী) ২ দ্রীকরণ, বিলোপ-সাধন। ও বিনাশন।

বিললা (গ্রী) খেতবলা।

विलवत्र, वानिम काणिवित्भव।

বিলব † স (পুং) বিলে বাসে। যত। জাহক জন্তু, যাহারা বিলে
বা গর্ভে বাস করে।

বিলবাসিন্ (পুং) বিলে বসতীতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (ত্রি)
২ গর্ভবাসী।

"অবিঃ পশুনাং সর্বেষামহিশ্চ বিলবাসিনান্" (ভারত ১৪।৪৩।২)

বিলশ্য় (পুং) বিলে শেতে বিল-শী-অচ্। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিলবাদী।

"মারুষং বচনং প্রাহ ধুষ্টো বিলশয়ো মহান।" (ভারত ১৪।১০।৬)

विलम् ( जि ) वि-लम्- भग् । विलामयुक ।

বিলসন ( ক্লী ) বি-শন্-লাট্। বিলাস, বাব্গিরি।

বিলস্র, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। মুস্ল-

মান ইতিহাসে বিলসন্দ বা তিলসন্দ নামে পরিচিত। এথানে অনেক বৌদ্ধমঠ ও কুমার গুপ্তের স্তম্ভ ও মন্দিরাদির স্মৃতিচিহ্ন বিশ্বমান আছে।

বিলহর, মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। প্রাচীন নাম পুষ্পাবতী। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

বিলহ্রিয়া, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড-গ্রাম। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির আছে।

বিলাত (দেশজ) > মুরোপ বিশেষ, ইংলও এদেশবাসীর নিকট বিলাত নামে পরিচিত। ২ মফঃস্থল, ইহা মহাজনী বাজার হিসাব ও তেজারতীতে ব্যবস্থত হয়; যেমন বিলাত পাওনা আছে বা বিলাত বাকী পড়িয়াছে।

বিলাপ (পুং) বি-লপ-খঞ্। অনুশোচন, পরিদেবন।

'ক্রন্দনাদৌ বিলাপঃ স্থাৎ পরিদেবনমিত্যপি।' (শক্চ°)

ছঃখজনক কথা। (উজ্জ্বনীলমণি)

"উন্মদমদন-মনোরথপথিক-বধ্জনজনিতবিলাপে।" ( জয়দেব ) বিলাপন ( ক্লী ) বি-লপ-ল্যাট্। > বিলাপ, ছঃখ শোক পরি-পূরিত বাক্য, আর্ত্তনাদ।

"স বা আঙ্গিরসো ব্রহ্মন্ শ্রুত্থা স্থতবিলাপনম্। উন্মীল্য শনকৈনে ত্রে দৃষ্ট্বা চাংসে মৃত্যোরগন্॥"

(ভাগবত ১/১৮/৩৯)

বি-লী-ণিচ্-ল্যুট্। বিলাপনা। ় ২ জবীভাব, গলিয়া ষাওয়া, নিয়ন্দন।

"কফমেদোবিলাপনম্"। ( স্ক্লেড শারীরস্থা°)
বিলাপিন্ ( ত্রি ) বি-লপ্-ণিনি। বিলাপকারী, যে বিলাপ বা
ভার্তিনাদ করে।

বিলায়ক ( ত্রি ) বি-লী-ণিচ্-ধুল্। ১ দ্রবকারক, আর্দ্রকারক।
২ লয়কারক, লীনতাকারক, এক পদার্থকে পদার্থান্তরের সহিত
সংযোগকারক।

"মনসোহসি বিলায়কঃ।" ( শুক্লযজুঃ ২০।৩৪)

'মনসো বিলায়ক\*চাসি বিলায়য়তি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্ত্যাত্মনি স্থাপয়তি বিলায়কঃ আত্মজান প্রদোহদীতার্থঃ যদ্বা লী শ্লেষণে বিলায়য়তি চক্ষুরাদিভিঃ সহ শ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্ব্বেক্তিরৈঃ সহ শ্লেষয়তি বিলায়কঃ সর্ব্বেক্তিরৈঃ সহ মনঃ সংযোজয়তীতার্থঃ।'(মহীধর)

বিলায়ন (क्री) গর্ত।

বিলারী, যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার একটা তহসীল। ভূপরিমাণ ৩৩৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও বিলারী তহুসীলের বিচার সদর। মোরাদাবাদ নগর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অষোধ্যা রোহিলথণ্ড রেলপথের একটা স্থেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ স্থাবিধা হইয়াছে। এখানে একটা দেওয়ানী ও চুইটা ফৌজদারী আদালত আছে।

বিলাল (পুং) বি-লল-ঘঞ্। ১ যন্ত্র। (শক্ষচ°) ২ বিজাল। বিলামিন্ (ত্রি) বি-লম্-ঘিমুণ্ (পা ৩।২।১৪৪)। বিলাদী, স্থভোগী।

विलाम ( ११ ) वि-लभ-घळ्। > श्वराज्य

"লতাস্ক তরীষ্ বিলাসচেষ্টিতং বিলোলদৃষ্টিং হরিণাঙ্গনাস্ক চ ॥" (কুমার ৫।১৫) ২ লীলা। (মেদিনী)

"তৈদ শনীয়াবয়বৈক্ষদারবিলাসহাসেক্ষিতবামস্ট্রভঃ।"

(ভাগবত অ২৫।৩৫)

ও সন্বগুণজাত পৌকষ (পুরুষত্ব) ভেদ। বিলাসমুক্ত পুরুষে, দৃষ্টির গান্ডীর্যা, গতির বৈচিত্রা (মনোহারিত্ব) এবং বচনের (কথা বলিবার সময়) হাসি হাসি ভাব, এই সকল পরিলক্ষিত হয়। যেমন "অত্যান্ধতবেশে সমরাগত ইহার (কুশের) দৃষ্টিতেই বোধ হইতেছে যেন উহাতে জগত্ররের যাবতীয় প্রাণীর বল সন্মিলিত হইয়া তাহা ত্রিজগৎকে তুচ্ছ করিতেছে। ইহার গতির ধীরতা ও উন্ধতভাব দেখিলে বোধ হইতেছে যেন উহা ধরিত্রীকে বিনমিত করিতেছে। আর এটা (এই কুশ) নিয়ত চলস্বভাব স্কুমার হইলেও ইহাকে গিরিবর সদৃশ অচল ও অটল বলিয়া মনে হইতেছে। অতএব এটা স্বয়ং দর্শনা বীররস ?" এখানে গতির ঔন্ধত্য ও বীরত্বের যুগপৎ প্রতীয়মানতাই উহার বৈচিত্র্য এবং দৃষ্টির তুচ্ছভাব প্রদর্শনই তাহার গান্ডীর্যা।

"শোভা বিলাসো মাধুর্যাং গান্তীর্যাং থৈর্যাতেজসী। ললিতোদার্যামিত্যটো সল্পলাঃ পোরুষা গুণাঃ ॥" ৮৯ "ধীরা দৃষ্টিগ তিশ্চিত্রা বিলাসে সম্মিতং বচঃ।" ৯১ ( সাহিত্যদ° ৩ পরি° )

৪ স্ত্রীদিগের যৌবনস্থলভ হাবভাবাদি অষ্টাবিংশতি স্বাভাবিক ধর্মান্তর্গত ধর্মবিশেষ। প্রিয়সন্দর্শনে স্ত্রীদিগের গমনাবস্থানোপ-বেশনাদি এবং মুথ নেত্রাদির যে অনির্বাচনীয় ভাব হয়, তাহার নাম বিলাস। যেমন মাধব স্থীকে বলিলেন,—"তথন মালতীর কি এক অনির্বাচনীয় ভাবের উদয় হইল; তাঁহার সেই বাথৈ-চিত্র্য, গাত্রস্তম্ভ ও স্বেদনির্গমাদি বিকার এবং একান্ত ধৈর্যাচ্যুতি প্রভৃতি ভাব দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি মন্মথ-প্রাণেদিত হইয়া তদীয় কার্য্যসম্পাদনে সাতিশেয় ব্যগ্র হইতেছেন।"

"যৌবনে সন্থজাস্তাসামষ্ট্রাবিংশতিসংখ্যকাঃ। অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলান্ত্রয়োহঙ্গজাঃ॥ শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্ভতা।
উদার্থক বৈর্যামতোতে সপ্তৈব স্থারযত্নপ্রাঃ ॥
লীলাবিলানৌ বিচ্ছিন্তির্বিকোকঃ কিলকিঞ্চিতম্।
মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিভ্রমো ললিতং মদঃ ॥
বিক্বতং তপনং মোগ্বাং বিক্ষেপশ্চ কুতৃহলম্।
হসিতং চকিতং কেলিরিতাপ্তাদশ সংখ্যকাঃ ॥"
"যানস্থানাদনাদীনাং মুখনেতাদিকর্ম্মণাম্।
বিশেষস্ত বিলাদঃ স্তাদিপ্তসন্দর্শনাদিনা ॥"

( সাহিত্যদ° ৩ পরি॰ )

ে ক্রীড়া, আমোদ। ৬ শোভা। ৭ স্থেভোগ। ৮ ক্রুরণ। ৯ প্রাহ্রভাব। ১০ তদেকাত্মরূপের অন্তত্তর, বিলাস ও স্বাংশ-তেদে তদেকাত্মরূপ হই প্রকার। আরুতিগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও শক্তিসামর্থ্যে অভেদ করনা করিলে তথায় তদেকাত্মরূপ বলা হয়। কিন্তু ঐ উভয়ের শক্তির ন্যুনাধিক্য বশতঃই উহা পূর্ব্বোক্ত হই আগে বিভক্ত হইয়াছে। যেখানে উভয়ের শক্তির সমতা বোধ হইবে, তথায় বিলাস, যেমন হরি এবং হর। ইহাঁরা উভয়েই শক্তিসামর্থ্যে তুল্য। আর কোন হই জন এই হয়ের (হরি ও হরের) অংশরূপে করিত এবং ইহাঁদের অপেক্ষা ন্যুন ও তাঁহারা পরম্পর শক্তিতে সমান বলিয়া ব্যক্ত হইলে তথায় স্বাংশ বলিতে হইবে। যেমন, সঙ্কর্বাাদি ও মীনকুর্মাদি।

শয়ক্রপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে। আক্নত্যাদিভিরন্তাদৃক্ স তদেকাত্মরূপক:॥ স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদমং পুনঃ।" ভত্ৰ বিলাস---'স্বরূপমন্তাকারং তত্তম ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্তা স বিলাসো নিগগতে॥ পরমব্যোমনাথস্ত গোবিন্দশু যথাস্মতং। পরমব্যোমনাথস্ত বাস্থদেব চ যাদৃশঃ॥ তাদুশো ন্যনশক্তিং যো বানক্তি স্বাংশ ঈরিতঃ। সঙ্ক্র্যাদির্যথা তত্ত্বেধামস্ত ॥" (ভাগবতামৃত) ১১ নাটকোক্ত প্রতিমুখের অঙ্গভেদ। স্থরতসম্ভোগবিষয়িণী অত্যবিকা চেটা বা স্পৃহার নাম বিলাস। যেমন,—"দেখা যাই-তেছে, প্রিয়া শকুন্তলা সহজলভ্যা নহে; তবে মনের ভাবদর্শনে অর্থাৎ আমার প্রতি উহার অনুরাগব্যঞ্জক বিশেষ চেষ্টা দেখিলে কতকটা আশা করা যায়, কেননা মনোভব অক্নতার্থ হইলেও ন্ত্রী ও পুরুষের পরম্পর যে কামনা, তাহা হইতে ক্রমে উভয়ের অনুরাগ জন্মায়"। ( শকুন্তলা ৩ অ° ) এখানে নায়িকাসন্ভোগ-বিষ্ক্রিনী স্পৃহা প্রদর্শিত হওয়ায়, বুঝা যাইতেছে, যেথানে নায়ক वा नाम्निकात मरक्षा त्कान এकतीत मरछारम दुव्ही वा म्लूहा पृष्टे इटेरन, ज्यामहे विनाम वना महित्व।

ভক্তমালগ্রন্থে বিলাদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রিয় প্রেয়দীর মুখচন্দ্রিকা হেরিয়া।

অঙ্গে অঙ্গে পুলকিত আনন্দিত হিন্না॥

অনিমিথে চাহিয়া করিয়া রহে ভঙ্গী।

ক্রিখং লজ্জিত তাহে প্যারী রসরঙ্গী॥

হাসে সহচরীগণ বদন ঝাপিয়া।

রসজ্ঞ কহয়ে ইহা বিলাস করিয়া॥" (ভক্তমাল)

বিলাস আচার্য্য, নিম্বার্কসম্প্রদায়ের একজন গুরু। ইনি
পুরুষোত্তমাচার্য্যের শিষ্য ও স্বরূপাচার্য্যের গুরু ছিলেন।
বিলাসক (তি । বিলাস শব্দার্থ।
বিলাসকানন (ক্লী) বিলাসোগান, কেলিকানন, ক্লীড়োপবন।
বিলাসদোলা (ত্রী) ক্লীড়ার্থ দোলাবিশেষ।

বিলাসন (क्री) বিলাস।

বিলাসপরায়ণ (ক্রী) সৌথীন, সর্বাদা আমোদপ্রমোদে রত।
বিলাসপুর, মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিসনরের শাসনাধীন একটী
জেলা। অক্ষা ২১°২ হিটতে ২৩°৬ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°৪৮
হইতে ৮৩°১০ পুঃ মধ্য। ইহার উত্তর সীমায় রেবা নামক
রাজ্য। পূর্বের ছোটনাগপুরের গড়জাত রাজ্যসমূহ ও সম্বলপুরের সামন্তরাজ্য। দক্ষিণে রায়পুর জেলা এবং পশ্চিমে
মণ্ডলা ও বালাঘাট। বিলাসপুর নগর এই জেলার বিচারসদর।

জেলার চতুষ্পার্শ্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; চারিদিকেই উচ্চ গণ্ডশৈলশিথর সমূত্রত ভাবে দণ্ডায়মান। দক্ষিণেও পর্বতাবলীর অভাব নাই, তবে রায়পুরের অভিমুখে কতকটা থোলা। এই কারণে সেই স্থান হইতে রায়পুরের সমতল প্রান্তর সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ বিলাসপুর জেলা একটী রঙ্গ-মঞ। রায়পুরের দিকের খোলা ময়দান যেন উহার প্রবেশ-পথ। এখানকার পর্বতমালার প্রস্তরস্তরগুলি ভূতত্ত্বের আলো-চনার সামগ্রী। জেলার সমগ্র সমতল ক্ষেত্রেই উহার শাথাপ্রশাথা বিস্তত। মধ্যে মধ্যে এক একটী চূড়া সেই গান্তীর্য্যের ভাব ভঙ্গ করিয়া দিতেছে; কিন্ত কোথাও খ্যামল শস্তপ্রান্তর, কোথাও স্থগভীর পার্বত্য খাদ; কোথাও বা নিবিড় বনমালা, সেই পার্ব্বত্যবক্ষের স্থান বিশেষকে বিশেষ মনোরম করিয়াছে। এখানকার ডালানামক পর্ব্বতশিধরটী ২৬০০ ফুট উচ্চ। বিলাসপুরের ১৫ মাইল পূর্বের একটী সমতল ক্ষেত্রের উপর এই পর্বত বিরাজিত থাকায় উহার শিথরে দাঁড়াইয়া জেলার বহুদুর দৃষ্টিগোর্টর হয়। ঐ পর্বত শিথরের উত্তরাংশ প্রায়ই জঙ্গলময় এবং দক্ষিণে অধিকাংশই সমতলভূমি। সুর্য্যোত্তাপে আলোকিত পুষ্ধিনী, কুদ্র কুদ্র গ্রামগুলি এবং আম, পিপ্পলী, তেঁতুল প্রভৃতি দীর্ঘকায় বৃক্ষরাজি ডালার শিথরে দাঁড়াইয়া সমতল ক্ষেত্রের একতা ভঙ্গ করিয়াছে। যদি বিলাসপুরের প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে হয়, তবে সমতলক্ষেত্র ছাড়িয়া পার্ব্বত্যভূমিতে আরোহণ কর। দেখানে নানাজাতীয় বৃক্ষরাজি প্রকৃতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছে। আবার শক্তি, কবাদা, মাটিন ও উপরোড়া প্রভৃতি ১৫টা পার্ব্বতীয় সামস্ত রাজ্য এবং গ্রমেণ্টের অধিকৃত পতিত জমি প্রজাবর্গ কর্ত্তক কর্ষিত হওয়ায় স্থানীয় শোভার আধার হইয়াছে। এই সকল পার্ব্বতীয় জঙ্গলে হস্তা আছে। কথন কথন বছা হস্তিমুথ দলে দলে নামিয়া এথনেকার ধান্ত ক্ষেত্রাদি নষ্ট করে। হাস্ত্ নদার তীরস্থ জঙ্গলে, পার্ব্বতীয় ঝরণার নিকটে প্রায়ই হস্তিসমাগম হইয়া থাকে।

মহানদীই জেলার অন্তর্গত প্রধান নদী। বর্ধাকালে স্থানে স্থানে উহা প্রায় ২ মাইল পর্যান্ত বিস্তৃত হয়; কিন্তু গ্রাম্মপুত্রে উহার কলেবর গুল্ধ হইয়া আইসে এবং নদীগর্ভে কেবল বিস্তীর্ণ বালুকান্মর চর পড়িয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ণিত পর্বতমালার অধিত্যকাভূমির অববাহিকা দিয়া নর্মানা ও শোণনদ উদ্ভূত হইয়াছে। মহারাষ্ট্র অভ্যুত্থানের পূর্বের, রত্নপূরের হৈহয়বংশীয় রাজগণকর্তৃক এই স্থান শাসিত হইত। এই প্রাচীন রাজবংশের পরিচয় কাহাকেও জানাইয়া দিতে হইবে না, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রাম্মণবেশে এই বংশের রাজা ময়ুরধ্বজকে ছলনা করিতে আসিয়াছিলেন। [ হৈহয়রাজবংশ দেখ । ]

সাধারণতঃ রত্বপুরের রাজগণ ৩৬টা গড়ের উপর আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই কারণে ঐ রাজ্যের ছত্রিশগড় নাম হয়। অনুমান ৭৫০ খুষ্টাব্দে উক্ত রাজবংশের দ্বাদশ রাজা স্করদেবের সিংহাসনাধিকারের পর ছত্রিশগড় রাজ্য তুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। স্থরদেব রত্নপুরে থাকিয়া সমগ্র উত্তর ভাগ শাসন করেন এবং তাঁহার ভ্রাতা ব্রহ্মদেব রায়পুরে রাজ্য স্থাপন করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ভাগ শাসন করিতে থাকেন। নয় পুরুষ রাজত্বের পর ব্রহ্মদেবের বংশ লোপ হয় এবং রত্নপুর রাজবংশের এক কুমার আসিয়া রায়পুরের রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন। ইহারই পুত্রের অধিকারে মহারাষ্ট্রসৈন্ত ছত্রিশগড় রাজ্য আক্রমণ করে। উক্ত ছত্রিশটী গড় বস্তুতঃ এক একটা জমিদারীর বা তালুকের সদর। রাজকার্য্য স্থশুভালে পরিচালনার জক্ত তত্তদ স্থানে এক একটা তুর্গ নির্ম্মিত ইইয়া-ছিল। এক এক জন সন্দারের অধীনে ঐ সকল স্থান "থাম" বা সামস্তরাজের মর্তে শাসিত হইত। সাধারণতঃ রাজার আত্মীয়েরাই সন্ধারপদে নিযুক্ত ইইতেন।

রাজা স্থরদেবের অংশে যে ১৮টা গড় পড়ে, তাহার মধ্যে বর্ত্তমান বিলাসপুর জেলায় ১১টা থাল্শা অধিকারে এবং ৭টা জমিদারী সর্ত্তে রাজাধিকারে ছিল। ১৪৮০ খুটান্দে স্থরদেবের বংশধর রাজা দাহরাও রেবারাজ-করে স্বীয় কছা সমর্পণ কালে আপন সম্পত্তির ১৮শ কর্কতী (করকারী) যৌতুক দান করেন। বিলাসপুরের পশ্চিমে পাণ্ডারিয়া ও কবাদ দামক যে সামস্তরাজ্য আছে, তাহা মণ্ডলার গোঁড় রাজবংশের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লওয়া হয়। ১৫২০ খুটান্দে সরগুজারাজের অধিকৃত কোরবা প্রদেশ এবং ১৫০০ খুটান্দে মহানদীর দক্ষিণস্থ ঝিলাইগড়ের সামস্তরাজ্য ও পূর্বের সম্বল্পরের অধিকৃত কিকাদ্দা নামক থাল্শা ভূভাগ বিলাসপুরের অস্তর্ভুক্ত হয়।

স্থরদেবের পর, তৎপুত্র পৃণীদেব রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মলহর ও অমরকণ্টকের শিলাফলক আজিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তিনি শক্রর ভয়োৎপাদক এবং প্রজার বন্ধ ছিলেন। পৃথীদেবের পর, এই বংশের অনেকগুলি রাজা রত্নপুরসিংহাদন অলম্বত করেন। স্থানীয় মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ঐ সকল রাজন্তবর্গের কীর্ত্তিকলাপ বিঘোষিত রহিয়াছে। ১৫৩৬ হইতে ১৫৭৩ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা কল্যাণশাহীর রাজ্যকাল। উক্ত রাজা দিল্লীর মোগলবাদশাহের বশুতা স্বীকার করায় সমাট্ তাঁহাকে বিশেষ সন্মানজ্ঞাপক উপাধি দান করেন। রত্নপুরে তাঁহার পর যে সকল রাজগণ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রাজা কল্যান-শাহীর নবম পুরুষ অধস্তন রাজা রাজসিংহ অপুত্রক হন। তিনি নিজ নিকটাত্মীয় ও পিতামহলাতা সন্ধারসিংহকে রাজসিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জানিয়াও রাজতক্ত দানে অসমত হইলে. ব্রাহ্মণমন্ত্রীর পরামর্শ মতে এবং শাস্তপ্রমাণে রাজমহিষীতে ব্রাহ্মণদারা পুরোৎপাদনের ব্যবস্থা হয়। যথাদময়ে রাণী পুত্রবতী হন। ঐ পুত্রের নাম বিশ্বনাথসিংহ।

রাজা বিশ্বনাথিদিংহ রেবারাজের এককন্সার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর, রাজকুমার ও রাজকুমারী অনৃষ্ঠক্রীড়া করিতেছিলেন। রাজকুমার পত্নীর প্রকৃতি জানিবার জন্ম কৌশলে জয়লাভ করিতেছেন দেখিয়া রাজকুমারী উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "আমিত হারিবই, যেহেতু তুমি ব্রাহ্মণ বা রাজপুত নহ।" এই বাক্যে রাজকুমারের হৃদয়ে শেলাঘাত করিল। তিনি পূর্বর হইতেই কাণাঘুসায় স্বীয় জন্মবার্তা অবগত হইয়াছিলেন। রাজকুমারীর এই শ্লেষোক্তিতে তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হইল। তিনি তদত্তেই গৃহের বাহিরে আসিয়া ছুরিকাঘাতে স্বীয় প্রাণ বিসর্জন করিলেন।

রাজা রাজিসিংহ পুত্রের আকি অক মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া
মনে মনে বিমর্থ হইলেন, কিন্তু দেওয়ানের কুপরামর্শই যে এই
ছর্ঘটনার কারণ, তাহা তিনি ব্ঝিতে পারিলেন। দেওয়ানের
পরামর্শে রাজকুলে কলঙ্কগালিমা স্পর্শ করিয়াছে ব্ঝিতে পারিয়া
তিনি দেওয়ানবংশ লোপ করিবার মানসে সমগ্র দেওয়ানপাড়া
তোপের আঘাতে ধ্বংস করিয়া দিলেন। দেওয়ানের সঙ্গে
তাহার আত্মীয়পরিজন ও পাড়ার সর্বসমেত ৪০০ নরনারী
নিহত হইল এবং দেওয়ানবংশের সহিত রাজবংশের প্রকৃত
ঐতিহাসিক আখ্যায়িকাম্লক গ্রন্থাদিও নই হইল।

ইহার পর রায়পুর রাজবংশের মোহনসিংহ নামক একজন বলবীর্যাশালী রাজকুমারকে রাজা রাজসিংহ স্বীয় উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেন; কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে? মোহন-সিংহ একদিন মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, ঐ দিন রাজা রাজসিংহ অমপৃষ্ঠ হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার আসয়লাল উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে মোহনকে সয়ুথে না দেখিয়া রাজা পূর্ব্বোক্ত সন্দার-সিংহের মাথায় স্বীয় পাগড়ী দিয়া ইহলোক হইতে অপস্তত হইলেন (১৭১০ খৃষ্টাব্দে)। রাজার মৃত্যুর কএকদিন পরে, মোহনসিংহ ফিরিয়া আসিলেন, তিনি সন্দারসিংহকে সিংহাসনে অধিরাচ দেখিয়া ক্রোধে উন্মন্ত হইলেন এবং উপায় না দেখিয়া রাজা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

দর্দারিদিংহের মৃত্যুর পর, ১৭৩০ খুষ্টান্দে তাঁহার ভাতা ষ্টিবেষীয় বৃদ্ধ রঘুনাথ দিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু তিনি নির্ক্ষিরোধে রাজ্য করিতে পারিলেন না। আট বর্ষ পরে, মহারাষ্ট্রদেনাপতি ভাস্করপণ্ডিত ৪০ সহস্র দেনা লইয়া বিলাসপুর আক্রমণ করিলেন। ঐ সময়ে পুত্রের মৃত্যু নিবন্ধন রঘুনাথ দিংহ বিশেষ শোকার্ত্ত ছিলেন; স্নতরাং তিনি বীরদর্পে ভাস্করের গতিরোধ করিতে পারেন নাই। মহারাষ্ট্র দেনা রাজপ্রাদানের অংশবিশেষ ধ্বংস করিয়া ফেলিল, ছাদ হইতে এক রাণী সন্ধির প্রভাবজ্ঞাপক নিশান উত্তোলন করেন; সন্ধির সঙ্গেস সঙ্গেইহার বংশথ্যাতি বিলুপ্ত হইল। মহারাষ্ট্রগণ রাজার নিকট হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ ও রাজ্যলুর্গ্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন এবং রাজাকে ভোঁসলে রাজার অধীনে রাজকার্য্য পরিচালনার ভার দিলেন।

এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণ পূর্ব্বোক্ত মোহনসিংহ
মহারাষ্ট্র দলে ছিলেন। মহারাষ্ট্রসন্দার রঘুজী ভোঁসলে তাঁহার
কার্য্যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। এই কারণে রঘুনাথ সিংহের
মৃত্যুর পর তিনি মোহনসিংহকে রাজোপাধি সহ বিলাসপ্রের
রাজাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৫৮ খুগান্দে বিষাজি ভোঁসলে
মহারাষ্ট্র-নেতৃপদে গুতিষ্ঠিত হইয়া রত্নপুরসিংহাসনে উপণিষ্ঠ হন।

প্রায় ৫০ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি গতাস্থ ইইলে তাঁহার বিধবা পত্নী আনন্দীবাই ১৮০০ খুষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।

এই সময় হইতে ১৮১৮ খুণ্টাব্দে আপাসাহেবের রাজ্যচ্যুতি পর্যান্ত কএকজন স্থবাদার অতি বিশৃত্ধলার সহিত বিলাসপুর শাসন করেন। এই জেলায় তৎকালে একদল মহারাষ্ট্রসেনা থাকায়, পেন্ধারি দস্যাদল উপদ্রব করায় এবং স্থবাদারদিগের অযথা করপীড়নে বিলাসপুররাজ্য নপ্টপ্রায় দেখিয়া ইংরাজকাম্পানী কর্ণেল এগ্ নিউকে এখানকার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১৮৩০ খুণ্টাব্দে বালক রঘুজী বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং মৃত্যুকাল পর্যান্ত রাজ্যশাসন করেন। ১৮৫৪ খুণ্টাব্দে নাগপুর ইংরাজরাজের করতলগত হইলে, ছত্ত্রিশগড় রাজ্য পৃথক্তাবে একজন ডেপুটী কমিশনর দ্বারা শাসন করিবার বন্দোবস্ত হয়। তথন রায়পুরই উহার সদর মনোনীত হইয়াছিল। কিন্তু একজন রাজকর্মচারী উক্ত কায্য পরিচালনে অসমর্থ হওয়ায় ১৮৬১খঃ বিলাসপুর একটী স্বতম্ব জেলারূপে পরিগণিত হইল। ঐ সঙ্গে উক্ত ছত্রিশগড়ের কতকাংশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

বিখ্যাত সিপাহীবিজাহের সময়, গোণাখানের সন্ধার ব্যতীত এখানকার আর কোন রাজাই বিজোহী হন নাই। সোণাখান জেলা দক্ষিণপূর্ব্যক্তিষ্থ একটী সামস্তরাজ্য। উহার রাজা দস্যতা করিয়া কএকটী খুন করায় কারাক্ষম হন। সিপাহী-বিজোহের গোলমালে সোণাখানপতি কারাগৃহ হইতে পলাইয়া স্বরাজ্যের হর্জেন্স হুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কর্ণেল লুসী স্মিথ স্বদলে স্পগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং তাঁহার রাজ্য ইংরাজকরতলগত হয়।

বেঙ্গল নাগপুর রেলপথ এই জেলার মধ্য দিয়া যাওয়ায়
এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে। উৎপন্ন জবোর
মধ্যে ধাস্ত, তুলা, চিনি, গম ও তৈলকর বীজ প্রধান। লোর্ম্মিও
লাম্নিশৈলে এবং সোণাখানের বস্তপ্রদেশে প্রভূত পরিমাণে
শালর্ক্ষ জয়ে। বনভাগে লাক্ষা ও তসরও বথেষ্ট হয়। এখানে
কার্মান ও রেশমী বস্তের বিস্তৃত কারবার আছে। ১৮৭০
খুষ্টাব্দে এখানে প্রায় ও হাজার তাঁত ছিল। প্রকৃত ভদ্ধবায়
ব্যতীত এখানকার পন্থাজাতিও বয়ন কার্য্য করে। চাসবাসেও
তাহাদের যেরূপ দখল, বয়নকাখ্যেও তাহাবা সেইরূপ পটু।
জেলার প্রায় অর্দ্যেক কাপ্য ইহাদের হত্তে প্রস্তুত হয়। প্রায়
১৮৬১-৬২ খুষ্টাব্দে এই পন্থাজাতির মন্দ্র নামক এক ব্যক্তি
প্রকাশ করে যে, তাহার শরীরে দেবভার আবির্ভাব হইয়াছে।
এই সংযাদ রাষ্ট্র হইবামান চারিগিক্ হইতে লোকে তাহাকে
দেখিতে আর্সিল , তথ্ন সে সন্মুখে একটী প্রদীপ রাথিয়া
সকলের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিতে থাকে। ঐ সম্ব্রে

চাসের সময়; মঙ্গল সকলকে বলিল, যে ব্যক্তি সাধু তাহার ক্ষেত্রে আপনিই শস্ত উৎপন্ন হইবে, তাহাকে বপন ও রোপণের কপ্ত স্বীকার করিতে হইবে না। তাহার কথায় দেবতার অভিব্যক্তি জানিয়া সকলে চলিয়া গেল, কেহই চাসবাস করিল না, কাজেই ক্ষেত্রে ফসল হইল না। তথন সকলেরই খাজনা বাকী পড়িল। রাজসরকারে ইহার কারণ অবগত হইয়া মঙ্গলকে ধৃত করিয়া রায়পুর জেলে বন্দী করিল। এখানকার অধিবাসীদিগের ভাষা হিন্দী ও পার্ব্বত্যে অসভ্য জাতির ভাষা মিশ্রিত।

> উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। অক্ষা° ২১°৩৮ হইতে ২২°২৫ উ: এবং দ্রাঘি ৮১°৪৬ হইতে ৮২°৩১ পৃ: মধ্য, ভূপরিমাণ ৪৭৭ বর্গমাইল। এখানে ৩টী থানা ও ৭টী চৌকী আছে।

ত বিলাসপুর জেলার প্রধাননগর ও বিচারসদর। আর্পা ( অরপা বা অপরা ) নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা ২২°৫ উঃ এবং দ্রাঘি ৮২°১২ পূঃ। বিলাস-নামী একজন ধীবররমণী ৩০০ বর্ষ পূর্বে এই নগর স্থাপন করে বলিয়া কিংবদন্তী আছে এবং সেই নামেই উহার নামকরণ হয়। পূর্বেইহা একটী ধীবরপল্লী ছিল। শতান্দ পূর্বেবে কেশবপন্ত স্থবা নামক একজন মহারাষ্ট্রকর্মচারী রাজকার্য্যপরিচালনার্থ এখানে আপনার বাস মনোনীত করেন। তিনি স্বীয় প্রাসাদের সঙ্গে, নদীতীরে একটী গুর্গও নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তদবধি এই নগর ক্রমে সমৃদ্ধিপূর্ণ হয়, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে মহারাষ্ট্রগণ রত্নপুরে রাজপাট পরিবর্ত্তন করায় স্থানীয় সমৃদ্ধির অনেক লাঘব হয়। ১৮৬২ খুষ্টাব্দে ইংরাজরাজকর্ত্ক জেলার সদররূপে মনোনীত হইলে, ইহা পুনরায় একটী সমৃদ্ধণালী নগর হইয়া উঠে। এখানে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে।

বিলাসপুর, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। বুলন্দসহর ইইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং দেকজ্রাবাদ রেল ষ্টেমন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কর্ণেল জেমস্ স্কিনারের (Col. James Skinner C. B.) বাসবাটী ও উদ্যান এবং তৎসংলগ্ন মৃত্তিকানির্মিত তুর্গ থাকার স্থানটার ঐতিহাসিকতা বর্দ্ধিত ইইরাছে। ঐ গ্রাম এখনও স্কিনার পরিবারের ভূসম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত। সিপাহী-বিজ্ঞাহের সময় মিঃ টী, স্কিনার ঐ তুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসম্পত্তি স্থূঞ্জলে পরিচালন করিতে অসমর্থ হওয়ায় এখন উহা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে আছে।

বিলাসপুর, পঞ্চাবের পার্কতীয় সামস্ত রাজ্যসমূহের মধ্যে একটা। বর্ত্তমান কালে কহলুর নামে পরিচিত। কহলুর দেখ। বিলাসপুর নগর উক্ত রাজ্যের রাজধানী, রাজধানীর নামে

কেহ কেই এই সামস্ত রাজ্যকে বিলাসপুর নামে অভিহিত করে।
এই নগরে রাজার প্রাসাদ অবস্থিত। নগরটী শতক্রের বামকুলে
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৪৫৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। নগরের ছই মাইল
উত্তরে শতক্র পারাপারের উপযুক্ত স্থান। ঐ স্থান দিয়া পঞ্জাবের সহিত এখানকার বাণিজ্য চলিতেছে। রাজ প্রাসাদের
বিশেষ কোন জাকজমক নাই। নগর ও বাজারের রাস্তা ও
অট্রালিকাদি প্রস্তরনির্ম্মিত। গোর্থা দম্যাদিগের উপদ্রবে নগর
অনেকটা শ্রীহীন হইয়া গড়িয়াছে।

বিলাসভবন (ক্নী) ক্রীড়াগৃহ, রঙ্গালয়, নাচ্ছর, বৈঠকথানা। বিলাসমণিদর্পণ (ত্রি) সৌখীনতার শীর্ষস্থানীয় মণিনির্শ্বিত দর্পণের স্থায়।

"চত্বারোংমুধয়োংম্ভূবন্ বিলাসমণিদর্পণাঃ।" (রাজতর° ৪।৫৯৩)
বিলাসমন্দির (ক্লী) বিলাসশু মন্দিরং। ক্রীড়াগৃহ।
বিলাসবেশা (স্ত্রী) অলঙ্কারভেদ।
বিলাসবতা (স্ত্রী) রাজকুলললনাভেদ। (বাসবদন্তা)
বিলাসবসতি (স্ত্রী) ক্রীড়াগৃহ। প্রমোদভবন।
বিলাসবিপিন (ক্লী) বিলাসশু বিপিনং। ক্রীড়াবন।
"যদীয়হলতো বিলোক্য বিপদং কলিন্দুতনয়া জলোদ্ধতগতিঃ।
বিলাসবিপিনং বিবেশ সহসা করোতু কুশলং হলী স জগতাম্॥"

বিলাদবিভবানস ( ি ) লুক। (জটাধর)
বিলাদবেশান্ (ক্ ী) বিলাসভবন, ক্রীড়াগৃহ।
বিলাদশ্যা (স্ত্রী) স্থশ্যা।
বিলাদশীল ( ি ) > বিলাদী। (পুং) ২ রাজপুত্রভেদ।
বিলাদশানি (পুং) শিলালিপি বর্ণিত একজন ব্রশ্বনারী।
ও পণ্ডিত।

বিলাসিকা (স্ত্রী) উপরপক নাটিকাভেদ। এই নাটিকাতে
একটী অঙ্কে শৃঙ্গার রসের অত্যাধিক্য থাকিবে, আর ইহা
দশটী নৃত্যান্ধ লারা পরিপ্রিত হইবে। শৃঙ্গারসহায় বিদ্যক
ও বিট এবং প্রায় নায়কতুলা পীঠমর্দ প্রভৃতিও রাখিতে
হইবে, ইহাতে গর্ভ ও বিমর্ষ এই হুইটী সন্ধি এবং প্রধান
কোন নায়ক থাকিবে না। এই নাটিকায় বৃত্তের ছন্দোবন্ধের
অল্পতা এবং অলঙ্কার বা বেশভূষাদি বাহুলা থাকে।

"শৃঙ্গারবছলৈকান্ধা দশলাস্থাঙ্গসংযুতা। বিদূষকবিটাভ্যাঞ্চ পীঠমর্দ্দেন ভূষিতা॥ হানা গর্ভবিমর্ধাভ্যাং সন্ধিভ্যাং হীননায়কা। স্বরুত্তা স্থনেপথ্যা বিখ্যাতা সা বিলাসিকা॥"

( সাহিত্যদ° ৬।৫৫২ )

বিলাসিতা (ত্রী) বিলাসীর ভাব বা ধর্ম। বিলাদিত (क्री) বিলাদিতা। বিলাসিন্ ( পুং ) বিলাসোহস্তান্তীতি বিলাস-ইনি। স্থভোগেছু। ২ সর্প। "তস্তাং খগপতিতমুরিব বিলাসিনাং হৃদয়শোকসংজননী।" ( কুট্টনীমত )—'বিলে আসত ইতি বিলাসিন: সূপাঃ পক্ষে বিলসনশীলা ভোগিন:' (ভট্টীকা) ৩ কৃষ্ণ। ৪ অগ্নি। ৫ চক্র। (মেদিনী) ৬ স্মর, কামদেব। १ रत । खित्राः धीष् विनानिनी । ७ नाती । १ विश्रा। "সিদ্ধচারণগন্ধবৈর্ধঃ সা প্রযাতা বিলাসিনী। বহনাশ্চর্য্যেহপি বৈ স্বর্ণে দর্শনীয়তমাক্ততিঃ ॥" ( মহাভারত ) ৮ বিলাসশালিনী। "বিলাসিনি। বিলস্তি কেলিগরে" (গীতগো° ১।৪•) > হরিজা। (রাজনি°) ১০ শঙ্খপুন্সী। (বৈত্বকনি°) বিলাসিনিক। ( ত্রী ) বিলাসিনী। বিলিখন (ক্লী) বি-লিখ-ল্যাট্। ১ লেখা। ২ খনন করা। ৩ অাচডান। विलिथ। ( खी ) > मरश्यालन। २ हेनिम माछ। ( देव के निष ) বিলিখিত ( ত্রি ) বিশেষ প্রকারে লিখিত। বিলিগী (স্ত্রী) নাগভেদ। (অথর্বা ৫।১৩.৭) বিলিঞ্চ (ক্লী) অন্ত লিঞ্চ। (ভারত সভাপর্বা) অন্তলিঙ্গমন্তৎ কর্ম্মেত:র্থ:। ( নীলকণ্ঠ ) विनिनाथ कवि, मननमञ्जूती नामक नाष्ठेक প্রণেতা। বিলিপ্ত ( ত্রি ) বিশেষরূপে লিপ্ত, বিজড়িত। বিলিপ্তা ( স্ত্রী ) এক সেকেণ্ডের ভুট্টত পরিমাণ কাল। (গণিত) विलिश्विका (बी) कानएक। । विलिश्वा (मथ। ] विलिखी ( खी ) ब्लानरनारभन्न व्यवस्था । ( व्यवस्य ) २।।।।। ) বিলিস্তে**ঙ্গ** (স্ত্রী) দানবীভেদ। (কাঠক ১৩)৫) विलोर (खौ) वि-निर्-क । पृष्युष्ठ । (व्यर्थ्व २।२৮।८) 'তথাবিধং বিলীঢ়াং বিশেষেণ লীঢ়ং বিলীঢ়ং। লিহ আস্বা-मरन ভाবে निर्श '(হाणः' ইতি एकम्। "अमखरशार्ताश्यः" ইতি ধন্ম। ততঃ ষ্টুন্দে ক্তে "ঢো ঢে লোপঃ" ইতি ঢলোপে ' ए तारि शृक्ष भीर्याश्वः" दें जि मीर्यः । विनीर इतः विनी-ঢ়াম্ 'ভবে ছন্দসি' ইতি ষৎ। পূর্ব্ববৎ স্বরিতত্বম্। বিলীঢ়মিব স্থিতং কেশানাং প্রতিলোম্যরূপং ললাটপ্রান্তে বর্ত্তমানং ষৎ হল কণ তদপি নাশয়াম ইত্যৰ্থ: ।' ( অথৰ্বং° ১।১৮।৪ সায়ণ ) বিলীন ( ত্রি ) বি-লী-জ। > দ্রবীভাব প্রাপ্ত দ্বতাদি। পর্য্যাদ্ধ,—

"করাদশু ভ্রম্ভে নমু শিখবিণী দুশুতি শিশো-বিলীনাঃ **স্থঃ** সত্যং নিয়তমবধেয়ং তদখিলৈ:। ইতি ভ্রম্তদেগাপামুচিতনিভূতালাপজনিত-স্মিতং বিভ্রন্দেবো জগদবতু গোবর্দ্ধনধর: ॥" ( ছন্দোমঞ্জরী ) विलीयन (क्री) भनन। ज्वीकद्रण। ( আৰ' শ্ৰোত° ২া৬া১০ ভাষ্য ) विल्किन (क्री) विल्क्ष्-नार्छ्। विस्थकत्त्र न्र्रेन। বিলুক্টিত (গ্রী) অবলু গিত। বিলুপ্ত ( ত্রি ) বি-লুপ্-জ। > তিরোহিত, লোপপ্রাপ্ত, নষ্ট। ২ বুট্টিত। ৩ ছিন্ন। ৪ আক্রান্ত। ৫ গৃহীত। विल्लाभा, वित्नाभा ( बि ) वितारभत योगा। বিলুভিত ( ত্রি ) চঞ্চন। বিলুম্পক ( পুং ) চৌর, চোর। "তদত্য নঃ পাপমুপৈত্যনশ্বয়ং যন্ত্রীথস্থ বদোর্বিলুম্পকাৎ ॥" (ভাগবত ১।১৮।৪৪) 'বিলুম্পকাদপহর্ভ্রেচীরাদেঃ' ( স্বামী ) বিলুলিত ( ত্রি ) বি-লুল্-জ। > চঞ্চল, কল্পিত, দোহশামান, চালিত। ২ বিদ্রিত। বিলেথ (পুং) বি লিথ্-ঘঞ্। ১ অঙ্গ। ২ উৎথাতা। 'विर्ताशां वृष्थाजारतो' ( नीनकर्छ ) বিলেখন (ক্লী) বি-লিখ-লুটে। ১ খনন, খোঁড়া। ২ আঁচড়ান। ৩ বিদারণ। ৪ মূলোৎপাটন। ৫ কর্ষণ। ৬ বিভাগ করণ। বিলেখিন ( ত্রি ) বিলেখনকারী, ভেদকারী। "নভন্তলবিলেখিভিঃ" ( মহাভারত ) বিলেত ( বি ) বি-লী-ভূচ্। (পা ভাগেৎ ) ১ বিলয়কারী, লম্বনারী, বিনাশকারী। ২ দ্রবকারী। বিলেপ (পুং) বি-লিপ-ঘঞ্। ১ লেপন, মাথান। ২ চন্দনাদি লেপনযোগ্য গন্ধদ্ৰব্য। "অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম। বিলোক্য কুজাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যাস্তীং প্রহসনুরস্প্রদঃ"। ( ভাগবত ১০।৪২।১ ) বিলেপ্ন ( क्री ) বিলিপ্যন্তে২ঙ্গান্তনেতি বি-লিপ -ল্যুট্। ১ গাতামুলেপনী, বর্ত্তি, বর্ণক। (অমর) २ कूङ्गानि (लभन। भर्यात्र, मगालस्छ। ( अमत ) বিলেপনিন ( ত্রি ) বিলেপনমস্তান্ত। বিলেপনবিশিষ্ট। विट्लाश्रे ( श्री ) वि-लिश-लाएँ कर्मान, कत्रता वा। यवानु, যাউ। ২ প্রবেশা স্ত্রী। (মেদিনা) वित्निश्रिका ( औ ) वित्नश्री। বিলেপিন ( ত্রি ) বিলেপয়তি য়ঃ বি-লিপ-ণিনি। লেপনকর্তা।

नय्थाथ।

বিজ্ঞত, জ্ঞত। ২ বিশিষ্ট। ৩ বিশেষ প্রকারে লীন.

"ততঃ প্রাগন্ধরাগেণ রঞ্জিতঃ স্বাস্তরান্ মম। পশ্চাৎ পৃষ্ঠবিলেপিন্তা অঙ্গরাগেণ তে করঃ॥"

( কথাসরিৎসা° ৩৭।২৫ )

বিলেপী (স্ত্রী) বিলিপ্যতেহসৌ ইতি বি-লিপ-ঘঞ্ (কর্মণি)
স্ত্রিয়াং গ্রীষ্ । যবাগূ, যাউ বিশেষ। (অমর) গিলহথী। (মহারাষ্ট্র)
রোগীর পূর্ব্বাভান্ত আহার্য্য অনের অর্থাৎ রোগ ইইবার
পূর্ব্বে দৈনিক গড়ে যে যত পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন আহার করে,
তাহার (ঐ তণ্ডুলের) চতুর্থাংশ পরিমিত তণ্ডুল লইয়া শিলাদিতে
উত্তমক্রপে বাটিয়া, চতুর্গুণ জল দ্বারা তাহা পাক করিবে
এবং পাকশেষে দ্রব ভাগ কমিয়া গেলে নামাইতে হয়, এই
নিরমে প্রস্তুত অনকে বিলেপী বলে।

"বিলেপীমূচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্থাংশক্তাং বদেং। বিলেপী চ ঘনা সিকথৈ সিদ্ধা নীরে চতুর্গুণে॥"

( সুশ্রুত চি° ৩৯ অঃ)

বিলেপী লঘু, ইহার ভক্ষণে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ইহা ফ্রানোগ, ব্রণ (ক্ষত) ও অক্ষিরোগের উপকারক; আমশূল, জ্বর ও তৃফানাশক। ইহাতে মুখে ক্রচি, শরীরের পুষ্টিতা ও গুক্র বৃদ্ধি হয়।

বৈছকনিঘন্ট তে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ও গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"কুতা চ ষড়্গুণে তোয়ে বিলেপী ল্রাষ্ট্রতগুলৈঃ।

সা চাগ্নিদীপনী লখী হিতা মৃচ্ছাজ্রবাপহা॥" (বৈ নিঘ )

ঈষদ্ধ তণ্ডুল ছয়গুণ জলদারা পাক করিলে বিলেপী প্রস্তত্ত হয়; এই বিলেপী লঘু এবং ইহা অগ্নির বৃদ্ধি এবং মৃচ্ছা ও

জরনাশক।
বিলেপ্য (ত্রি) বি-লিপ-ষৎ। > লেপনমোগ্য, যাহাকে লেপ দেওয়া যায়।

"স্বপনং ছবিলেপ্যায়ামক্তত্র পরিমার্জনম্।" (ভাগবত ১১ ১৭। ১৪) ( পুং ) ২ যবাগূ, যাউ।

বিলেবাসিন্ (পুং) বিলে গর্ভে বসতীতি বিলে-বস-ণিনি
শয়বাসেতি সপ্তম্যা অলুক্ (পা ৬।৩।১৮) সর্প। (শকরত্রা°)
বিলেশয় (পুং) বিলে শেতে বিলে-শী-অচ্ অধিকরণে শেতেঃ
(পা ৩)২।১৫) শয়বাসেত্যলুক্। ১ সর্প। (অমর)
২ মূষিক। (জটাধর) ৩ যাহারা গর্ভে বাস করে। গোধা
(গোসাপ), শশক, শল্লকী (সজাক্ষ) প্রভৃতি জন্ত গর্ভে
বাস করে বলিয়া উহাদিগকে বিলেশয় বলে। ইহাদের মাংস
বায়ুনাশক, রস্ত্ত পাকে মধুর, মলমুত্রোধক, উষ্ণবীগ্য
ও বংহণ।

''গোধাশশভূজসাথুশলক্যাভা বিলেশয়া:।

বিলেশয় বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ।
বংহণা বদ্ধবিশালা বাত্তি লাল (ভাবপ্রকাশ)
রাজনিঘণ্ট তে ইহাদের গুণ এইরপ লিখিত আছে,—
''তন্মাংসং খাসবাতকাসহরং পিতদাহকরঞ্চ।" (রাজনি° ব° ১৭)
বিলেশয় জন্তদিগের মাংস খাস, বাত ও কাসনাশক এবং
পিত্ত ও দাহকারক।

কোকড় নামক একরকম মৃগ আছে, তাহাদিগকেও বিলেশয় বলা যায়। ইহাদের মাংস অতীব গর্হিত; কেননা উহা অত্যস্ত হুর্জ্জর, গুরুপাক ও অগ্নিমান্যকর।

"অন্তে বিলেশয়া যে তু কোকড়োল্রিকাদয়:।
তেষাঞ্চ গর্হিতং মাংসং মান্দ্যগোরবহুর্জ্রম্ ॥" ( পর্যায়মু<sup>\*</sup> )
( ত্রি ) ৪ গর্ত্তে শায়িত, যে গর্তে গুইয়া আছে।
"স দদর্শ পিতৄন্ গর্ত্তে লম্বমানানধামুখান্।
একতত্ত্ববশিষ্ঠং বৈ বীরণস্তম্বমাশ্রিতান্।
তং তস্ত্তঞ্চ শনৈরাখুমাদদানং বিলেশয়ং ॥" ( মহাভারত )

বিলোক (পং) > দৃষ্টি। ২ বিশেষ লোক। বিলোকন (ক্লী) বি-লোক্-ল্যট্। > অবলোকন, আলোকন, দেখা।

"বিলোকনেনৈব তবামুনা মুনে
কৃতঃ কৃতার্থোহস্মি নিবর্তিতাংহসা॥" (মাঘ° ১ স° )
(করণে ল্যুট্) ২ নেত্র, চক্লু, যাহাদ্বারা অবলোকন
করা যায়।

বিলোকনীয় ( ত্রি ) দর্শনীয়, দেখিবার যোগ্য, স্তদৃশু।
বিলোকিত ( ত্রি ) বি-লোক-ক্র । ১ আলোকিত, দৃষ্ট, যাহা
দেখা হইয়াছে। ( ভাবে ক্ত ) ২ দর্শন, দেখা।
বিলোকিন্ ( ত্রি ) অবলোকনকারী, দ্রষ্টা।
বিলোক্য ( ত্রি ) বি-লোক-যং। অবলোকনযোগ্য, দর্শনীয়।
"বিলোক্য বিশ্বা চিষাং ফলপক্তিঃ স্কভীষণা।"

( মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৪৩।৩৯ )

বিলোচন (ক্লী) বিলোচ্যতে দৃশ্যতেখনেনতি বি-লোচি-লুটে। চক্ষু।

"উমামুথে বিশ্বফলাধরোঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি।"
( কুমার ১।৩৭ )

২ দর্শন, দেখা। বিরুদ্ধে লোচনে যস্ত। (ত্রি) ও বিরুত-নয়নবিশিষ্ট।

"ষদি তে সঙ্গরেজান্তি কুরূপা ভবভাবিনি ! লম্বোষ্ঠী কুনথা কুরা ধ্বাজ্জবর্ণা বিলোচনা ॥" (দেবীভাগৰত ৫,৩১।৪৩)

বিলোচনপথ ( গুং ) নেত্রপথ, চক্ষ্র্নোচর।

"বিলোচনপথং চাস্ত ন গছতানলক্কতা।" (সাহিত্যদ°)
বিলোটক (পুং) বি-লুট্ খুল্। নলমীন, নলা মাছ।
বিলোটন (ক্নী) বি-লুট্-লুট্। বিলুপ্তন।
বিলোড় (পুং) আলোড়ন।
বিলোড়ন (ক্নী) বি-লুড়-লুট্। > মন্থন। ২ আলোড়ন।
"রাধিকা দ্ধিবিলোড়নস্থিতা
কৃষ্ণবেণ্নিনদৈরথোদ্ধতা।" (ছলোমঞ্জরী)

বিলোড়য়িত (ত্রি) আলোড়নকারী। মন্থনকারী। বিলোড়িত (ত্রি) বি-লুড়-ক্ত। > আলোড়িত, মথিত। (ক্লী) ২ তক্র, ঘোল।

বিলোপ (পুং) বি-লুপ-ঘঞ্। ১ লোপ, বিনাশ। ২ তিরো-ভাষ। ৩ মৃত্যু। ৪ ধ্বংস।

বিলোপক (ত্রি) > লোপকারী। ২ অপহরণকারী। বিলোপন (ক্লী) বি-লুপ-ল্যাট্। বিলোপসাধন।

[ वित्नां प्रथ । ]

বিলোপিন্ ( ত্রি ) বি-লুপ**্ণিনি ।** বিলোপকারী । বিলোপ্তৃ ( ত্রি ) বি-লুপ্-তৃচ্ । ১ বিলোপকর্তা । ২ ধ্বংসকর্তা । বিলোপ্য ( ত্রি ) লোপযোগ্য ।

"নহি পুরুষ: পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যা:।" (তাম্রশাসনলিপি)
বিলোভ (পুং)বি-লুভ-ঘঞ্। বিলোভন, বিশেষ লোভ।
বিলোভন (ক্লী) বি-লুভ-ল্যুট্। ১ প্রলোভন। ণিচ্ ল্যুট্।
২ লোভকরান।

বিলোম (ত্রি) > বিপরীত, বৃৎক্রম, উন্টা। পর্যায়— প্রতিকৃল, অপসব্য, অপষ্ঠুর, বাম, প্রসব্য, প্রতীপ, প্রতিলোম, অপষ্ঠু, সব্য, বিলোমক।

পুং ) 

সর্গ। ৪ বরুণ। ৫ কুরুর। (ক্লী ) ৬ অরঘট্টক।
বিলোমক (ত্রি) বিলোম-স্বার্থে কন্। বিপরীত।
বিলোমজ । ত্রি) বিলোম-জন-ড। বিলোমজাত, প্রতিলোমজ অনস্তর বর্ণে না জন্মিরা বিপরীতভাবে উৎপন্ন। যেমন শৃদ্রের 
ভরবে ব্রাহ্মণীর গর্ভজাত সন্তান।

বিলোমজাত ত্রি বিপরীত ভাবে জাত, বিলোমজ।
"অহো বয়ং জন্মভূতোহত্ত হাম্ম
বুদ্ধানুবুত্ত্যাপি বিলোমজাতঃ।" (ভাগ° ১।১৮।১৮)

বিলোমজিহ্ব (পুং) হস্তী। (বিকাণ) বিলোমত্রৈরাশিক—বিপরীত ভাবে যে ত্রৈরাশিক কষা হয়। (গীলাবতী) বিলোমন্ (ত্রি) > বিলোম, বিপরীত। "রাত্রিত্যসংজ্ঞেরু বিলোম জন্ম" (বৃহৎসং ২৬।৪) ২ লোমরহিত, কেশহীন।

(পুং) ৩ যহবংশীয় রাজভেদ। কুকুরের পুত্র।

(ভাগ° ৯।২৪।১৯ )

বিলোমপাঠ (পং) বিপরীত ভাবে বেদ পড়া, বৃৎক্রম পাঠ।
বিলোমবর্ণ (ত্রি) বিলোমজাত। (পুং) বর্ণসঙ্কর।
বিলোমাকরকাব্য, রামক্রঞ্চাব্য, ইহার অক্ষরযোজন বিপরীতভাবে আছে বলিয়া ইহার বিলোমাক্ষর কাব্য নাম হইয়াছে।
বিলোমিত (ত্রি) > বিপরীত। ২ বিশেষ ভাবে লোমযুক্ত।
বিলোমী (ত্রী) আমলকী।

বিলোল ( ত্রি ) বিশেষেণ লোলঃ। ১ চঞ্চল, চপল, কম্পমান। ২ অতিলোভী।

বিলোলন (ফ্লী) কম্পন। বিলোহিত (ত্রি) > অতিশয় লোহিত, গাঢ় লাল। (পুং) ২ সপ্তিদ।

বিল্ল (ক্লী) > হিস্থা [বগীয় বিল্ল দেখ।] ২ আলবাল।

'অরঘট্টাবটো তুলো তল্লং বিল্লং তলঞ্চ তৎ।' ( ত্রিকা') বিল্লমূলা ( ত্রী ) বারাহীকন।

বিল্লসূ (স্ত্রী) দশ পুত্রের মাতা, যে স্ত্রীর দশ পুত্র জন্মিয়াছে। 'সপ্তপুত্রপ্রস্তায়াং সপ্তস্থঃ স্কৃতবস্করা।

বিল্লস্ক্শপুত্রা ভাদেকাধিকা তু রুদ্রস্থঃ।' ( শব্দর° )

বিল্প (পুং) বিল ভেদনে উঃ উন্নাদয়শ্চেতি সাধু:। ফলবুক ভেদ, বেলগাছ।

(ক্লী) ২ বিৰফল, বেলগাছের ফল। [বর্গীয় বিৰ শব্দ দেখ]
বিল্পজা (স্ত্রী) শালিধান্তবিশেষ। ইহার রূপগুণাদি যথা,—এই
ধান্ত, মাগধীনামক শালিধান্তের ন্তায় পীতবর্ণ ও তদ্গুণযুক্ত
অর্থাৎ কফবাতলা, এবং ক্ষচি ও বলকারক, মৃত্রদোষত্ম ও
শ্রমাপহারক।

"বিৰজা মাগধী পীতা সা মান্তান্তা গুণাগুণৈ:।

ক্ষতিক্ষলক্ষা তুলেবিল্লী চ শ্রমাপহা ॥" ( অত্রিস ১৫ অ°)

বিল্লৈকৈল ( ক্লী ) কর্ণরোগাধিকারোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুত্ত প্রণালী,—তিলতৈল ৪ সের, ছাগহ্ম ১৬ সের, গোমুত্রপিষ্ট বেলগুঁঠ ১ সের এই সকল দ্রব্য একত্র পাক করিয়া পাকাবসানে
নামাইয়া বাধিষ্য ও কর্ণনাদরোগে ব্যবহার করিতে হয়। ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে পুরাতন গুড় ও শুঁঠের জলের নস্ত গ্রহণ করিয়া তৎপরে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিতে হয়।

অন্তপ্রকার,—তিল তৈল ১ সের, ছাগছগ্ধ ৪ সের, গোমুত্র

৪ সের কাঁচাবেল বা বেশগুট ১৯ তোলা এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া ধথন তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে অর্থাৎ হগ্ধ ও গোমৃত্র ক্ষয় হইয়া ঘাইবে, তথন নামাইয়া তৈল ছাকিয়া লইবে। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাতলৈমিক বিধরতায় উপ-কার করে।

বিল্পপত্র ( ক্নী ) বেলের পাতা, বিৰবক্ষের পত্র।
বিল্পপর্ণী ( স্ত্রী ) বাতম পত্রশাকবিশেষ। (চরকহ° স্থা° ২৭স্র°)
বিল্পপৌশ[ম্বি] কা ( স্ত্রী ) শুষ্কবিৰথণ্ড, চলিত বেলশুঠ।
ইহা কফ, বায়ু, আমশুল ও গ্রহণীর শান্তিকর।

"কফবাতামশ্লদ্ধী গ্ৰহিণী বিৰপেৰিকা।" ( রাজনি°)

विल्यमशु (क्रो) > विषम् अ, त्वत्वत्र महात्र माँ। २ त्वन ७ ४। विल्या (क्रो) श्क्रिभवी।

বিস্থাদিকষায় (পুং) বাতজ্ঞরনাশক ক্ষায় (পাচন) বিশেষ। বিষ্ণুল, শোনাছাল, গাস্তারী, পারলী, গণিয়ারী, গুড়ুচী, আমলকী ও ধনিয়া এই ক্ষেক দ্রব্য প্রত্যেকে চারি আনা পরিমাণে লইয়া অর্দ্ধদের জলে পাক করিয়া অর্দ্ধপোয়া আলাজ থাকিতে নামাইয়া স্ক্রব্যে ছাকিয়া পান করিলে বাত্জর নই হয়।

বিল্লান্তর (পুং) > কন্টকির্ক্ষ বিশেষ। ২ উশীর নামক বীরতরু। তেলেগু ভাষার ইহার নাম—বেণুতুরুচেটু। এই বৃক্ষের ফুলের আকার জাতিফলের স্থায় এবং বর্ণ সাদা, কাল, লাল, বেগুণে ও হরিদ্রা প্রভৃতি নানা রক্ষ হয়। আর উহার পাতাগুলি শমির্ক্ষের পাতার স্থায়। (ডব্লণ) ইহার গুণ,— কটু, উষ্ণ, আগ্নেয়, পথ্য, বাতরোগ ও সন্ধিশ্লনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—

বিৰান্তর রসে ও পাকে তিক্ত, উষ্ণবীষ্ট্য, কফ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরীনাশক, সংগ্রাহী (ধারক) এবং যোনি, মৃত্র ও বায়ু-রোগনাশক।

"বিৰান্তরো রসে পাকে তিক্তন্ত্যুক্তঃ কফাপহঃ।
মূত্রাঘাতাশ্মজিদ্গ্রাহী যোনিমূত্রানিলপ্রণুৎ॥" (ভাবপ্র°)
ত জাঙ্গল দেশ। ৪ নর্ম্মণাতট। ৫ চর্ম্মণতী নদীর সমীপ।

বিবংশ (পুং) > বিশিষ্ট বংশ। ২ বংশরহিত।

বিবক্তৃ ( তি ) বিশিষ্ট বক্তা।

বিবক্ত ত্ব (ক্লী) বিশিষ্ট বক্তার ভাব বা ধর্ম।

শৈচেতাঃ সংস্তব্যক্তবিবিক্জা বভূব সঃ।" ( রাজতর° ৪।৪৯৮ ) বিবক্তস্ ( ত্রি ) বিশিষ্ট বক্তা, স্ততিবাক্য বলিতে বিশেষ নিপুণ।

"সিযক্তি নাসত্যা বিবকান্" ( ঋক্ ৭।৬৭।৩ )

'বিবকান্ স্বতীনাং বক্তা' ( সায়ণ )

विवक्कन ( बि ) वि-वह [ वा वह ]-मन्-न्राहे । ब्लाननीय, कथ-

নীয়, স্বত্য, থাঁহাকে কোন অভিপ্রেত বিষয় জানান বা বলা যাইতে পারে অথবা থাঁহাকে বিশেষরূপে স্ততিবাক্য বলা যায়। ২ প্রাপ্তব্য, পাওয়ার উপযুক্ত, যে পাওয়াইতে পারে। যৎ কর্তৃক পাওয়া যায়।

"অন্ধসো বিবক্ষণশু পীতয়ে" (ঋক্ ৮।১।২৫)

'বিবক্ষণস্থ বক্তৃমিষ্টস্থ স্বতাস্থ যদা বোঢ়বাস্থ প্রাপ্তব্যস্তা-দ্বসোহন্নস্থ সোমরূপস্থ পীতম্বে পানার্থং।' ( সাম্বণ )

৩ হবনশীল আহুতি প্রদাতা।

"বিবক্ষণশু পীতয়ে" ( ঋক্ ৮০০।২৩)

'বিবক্ষণশু হবনশীলশু' ( সায়ণ )

বিবক্ষা (স্ত্রী) বক্ত মিচ্ছা বি-বচ্-সন্-অচ্ স্থিয়াং টাপ । विनवात हेम्हा। वाकितरा उक्क इहेग्राह्ह (म, "विवक्कावभाद কারকাণি ভবস্তি" বিবক্ষানুষারেই কারকসমূহ হয় অর্থাৎ বক্তা যে ভার বলিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবেই বলিভে পারেন। পরে তাঁহার সেই প্রয়োগানুসারেই কারকাদির নির্ণয় করিতে হয়। যেমন "ধনং যাচকে রাজভাঃ" রাজগণের নিকট ধন যাক্রা করিতেছে। "পরগুশ্ছনত্তি" পরগু ( কুঠার) ্রিক্ষকে ] ছেদন করিতেছে। প্রথমস্থলে রাজাদিগকে অর্থাৎ 'রাজগণের নিকট' এই অর্থে 'রাজভ্যঃ' (চতুথী) বা 'রাজঃ' ( দিতীয়া ) এই তুইটী প্রয়োগের মধ্যে বক্তা "বিবক্ষাবশাৎ কারকাণি ভবন্থি" এই প্রাচীন অনুশাসনান্ত্রসারে উহার 👌 পদদ্যের) যেটা ইচ্ছা হয়, তিনি সেইটীই প্রয়োগ করিতে পারেন। দিতীয় স্থলেও প্রদর্শিতরূপে অর্থাৎ পরও ( নিজে ) ছেদ করিতেছে। অথবা 'পরগুনা ছিনত্তি' [কেহ] পরগু দারা ছেদ করিতেছে। এই হুয়ের ষে ভাব ইচ্ছা হয়, বক্তা তজ্রপ প্রয়োগ করিতে পারেন ৷ এক্ষণে ইহাদের মধ্যে কোন স্থলে কিরপে বিবক্ষা করা হইল, তাহা বলা মাইতেছে, প্রথম স্থলে রাজশন্দ 'যাচতে' এই যাচ্ঞার্থ দ্বিকশ্মক 'যাচ' ধাতুর গৌণকর্ম হওয়ায় উহার উত্তর প্রক্রতপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তিই হওয়া উচিত; কিন্তু সেই স্থলে বক্তা ইচ্ছা করিয়া চতুথী বিভক্তি স্থানে চতুর্থী করিয়াছেন। দ্বিতীয় স্থলেও ঐক্পপ জানিতে হইবে যে করণ কারকের বক্তৃত্ব বিবন্ধা হইয়াছে, কেননা অক্ত কোন একটা কর্তা না থাকিলে অচেতন পদার্থ বিধায় পরভর নিজের ছেদন করিবার কোন ক্ষমতা নাই। আরু আরু স্থলেও ঘটনা অনুসারে বিবেচনা করিয়া এইরূপ বুঝিয়া লইতে **इ**हेरव। २ मिक्कि।

> "প্রকৃত্যর্থোহপি খবেতছদিশ্রস্থ বিশেষণম্। সন্ধ্যায়া তুলানীভিত্তাদবিবক্ষাং প্রপদ্ধতে।" ( একাদশীভব্ধ )

বিবিল্পিক (ত্রি) বি বচ-সন্-জা। > বলিবার ইচ্ছাযুক্ত। যাহ। বলিবার ইচ্ছা করা হইয়াছে। ৩ শক্যার্থ। "উপাদেয়গতায়াঃ সংখ্যায়া বিবক্ষিতত্বং যুক্তম্। অমুপাদেয়গতা সংখ্যা ন বিব-ক্ষিতা। (মাধবাচার্য্য)

বিব্ৰু ( বি ) 'ক্ৰবঃ সনি বচ্যাদেশে (সনাশং সভিক্ষ উঃ ) ইতি উ প্ৰত্যয়:। ১ বলিবার ইচ্ছুক।

> "ষৎ স্থপর্ণা বিবক্ষবে! অনসীরা বিবক্ষবঃ। তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইৰ কুআলং ষথা॥"

> > ( ष्यथर्कादवन २।००।० )

'বিবক্ষব: বক্তুমিচ্ছব:' ( সায়ণ )

বিবচন (ক্নী) বি-বচ-প্যাট্। প্রবচন। কথন। বিবৎস, (পুং) > গোবৎস। ২ শিশু। (ত্রি) ৩ বৎসহীন। প্রভৃতি সাশ্রুবদনাং বিবৎসামিব মাতরম্।"

(ভাগবত ১।১৬।১৯)

'বিবৎসাং নষ্টাপত্যাং' ( স্বামী )

বিবদন (क्री) বি-বদ-ল্যট্। > বিবাদ, কলহ। ২ বুদ্ধের উপদেশ। (সৃদ্ধ্পুণ)

বিবদমান (ত্রি) বি-বদ-শানচ্। বিবাদকর্ত্তা। বিবদিতব্য (ত্রি) বিবাদের যোগ্য।

বিবদিয়া ( ত্রি ) বিবাদ করিতে ইচ্ছুক।

বিবধ (পুং) বিবিধো বধো হননং গমনং বা বত্র। > বীবধ, ধান্ততগুলাদি লওয়া। ২ পর্যাহার। ৩ মার্গ, পছা। ৪ ত্রীহি-তৃণাদির হরণ। ৫ উপরে শিকা বাধা বহিবার কাঠ, বাঁক। ৬ ভার।

বিবধিক (পুং) বিবধেন হরতীতি বিবধ-ঠন্। (বিভাষা বিবধবীবধাৎ। পা ৪।৪।১৭) বৈবধিক।

বিবन्দिषु ( वि ) वन्तर्ना क्त्रिए हेष्ट्र, अख्वामतम् ।

विविक्तिक ( बि ) > विविष्ठयुक्त । विविधिक ।

বিবয়ন ( ক্লী ) বয়ন, ঝুড়ি প্রভৃতি বোনা।

বিবর (क्री:) বি-বৃ-পচাখচ্। > ছিদ্র।

শ্বচ্চকারবিবরং শিলাঘনে" (রঘু ১১।১৮) ২ দোষ। শএকাগ্রঃ স্থাদবিবৃতো নিত্যং বিবরদর্শকঃ।\*

(ভারত ১।১৪১।৭)

৩ অবকাশ। (ভাগবত ৫।১০।১২)

8 বিচ্ছেদ। ৫ পৃথক। ৬ কালসংখ্যাভেদ। (ললিতবিস্তর)

বিবরণ (ক্লী) বি-বু-ল্যুট্। > ব্যাখ্যা। ২ বর্ণন। ৩ টীকা। ৪ অর্থপ্রকাশ। ৫ প্রকাশ।

বিবরনালিকা (স্ত্রী) বিবরযুক্তং নালং যস্তা:। বেগু। চলিত বাশ। ২ বংশী, বাঁশী। বিবরিষু ( অ ) প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক।

বিবরুণ (ত্রি) বরুণকার্য্যবিশেষ।

विवर्षम् ( जि ) मीथिशैन।

বিবর্জক ( ত্রি ) পরিত্যাগকারী।

বিবর্জন (क्री) ত্যাগ, বর্জন, দুরীকরণ।

বিবর্জনীয় (ত্রি) বি-বর্জ-অনীয়র। ত্যাজ্য, ত্যাগ করার যোগ্য, বর্জ্য।

বিবর্ণ ( পুং ) বিরুদ্ধো বর্ণ:। > নীচজাতি, হীনবর্ণ।

"ভৈক্ষচর্য্য। বিবর্ণেষু জঘন্তা বৃত্তিরিষ্যতে।"

( মার্কণ্ডেরপুরাণ ৪১।১০ )

বিবর্ণত। (স্ত্রী) বিবর্ণের ভাব বা ধর্ম। মালিস্স, দীপ্তিহীনতা, কান্তিশৃস্ততা, নিশ্বভতা।

বিবর্ণত্ব ( क्री ) মানগাত্রতা।

বিবর্ণমনীকৃত ( জি ) অবিবর্ণমনঃ বিবর্ণমনঃ কৃতং অভ্ততভাবে চি,। মলিনীকৃত।

বিবৈত্ত (পুং) বি-রুৎ-ঘঞ্। > সম্দয়। ২ অপবর্তুন, পরিবর্তুন। ৩ নৃত্য। ৪ প্রতিপক্ষ।

"ঈশাণিমৈশ্বর্য্য বিবর্ত্তমধ্যে লোকেশলোকেশয়লোকমধ্যে।" ( নৈষ্ধ ৩।৬৪ )

৫ পরিণাম, সমবায়িকারণ হইতে তদীয় বিসদৃশ (বিভিন্নর্রুপ)
কার্য্যের উৎপত্তি। সমবায়িকারণ = অবয়ব; কার্য্য = অবয়বী।

ঐ সকল কারণ হইতে যে সমস্ত কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহারা
প্রায়ই সেই সেই কারণের বিসদৃশ অর্থাৎ আফুতিপ্রকৃতিগত
বিভিন্নতা প্রাপ্ত। যেমন, হস্তপদাদি অসপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির
সমবায়ে উৎপন্ন দেহসমন্তি, পৃথক্ভাবে উহাদের প্রত্যেকের
সহিত আফুতিগত বিভিন্ন অর্থাৎ সম্পূর্ণ দেহটী যে, একটী অঙ্গুলি
বা একথানি হাতের সমান নয়, ইহা দৃষ্টতঃ ম্পষ্টই দেখা যায়।
তরলশুক্র ও শোণিত সমবায়ে যে কঠিন দেহের স্থাষ্টি, ইহাও
সমবায়িকারণ হইতে তদীয় বিসদৃশ (ভিনাকার) কার্য্যের
উৎপত্তি। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে এই সম্বদ্ধে একটু আভাস
পাওয়া যায়। তথায় লিখিত আছে,—'একস্থ সতো বিবর্তঃ
কার্য্যজাতং নতু বস্তমৎ' কার্য্যজাত (কার্য্যসমূহ) অর্থাৎ জগৎ
একটী নিত্যপদার্থের বিবর্তমাত্র; বস্তু (জনপদার্থ) অর্থাৎ
ঐ জগৎ সৎ (নিত্য) নহে।

ভান্তি, ভ্রম। ৭ আবর্ত্ত, ভ্রম, বৃণন। ৯ বিশেষরূপে স্থিতি।
 বিবর্ত্তন (ক্লী) বি-বৃৎ-ল্যুট্। > পরিভ্রমণ, প্রদক্ষিণীকরণ।
 "কথয়তি শিবয়োঃ শরীয়য়োগং বিষমপদা পদবী বিবর্ত্তনেয়ু।"
 (কিরাতার্জ্জনীয় ৫।৪০)

২ পার্শবর্তিন, পাশফেরা। ৩ পরিবর্তন্। ৪ নৃত্য।

৫ প্রত্যাবর্ত্তন। ৬ ঘূর্ণন। ৭ কর্ণাদি হইতে মল বা বায়ু নিষ্কা-শনের নিমিত্ত কর্ণাভ্যস্তরে যন্ত্রবিশেষের ঘূর্ণন। (সুশ্রুত সু° ৭অ°) বিবর্ত্তবাদ (পুং) বেদাস্কশাস্ত্র বা দর্শন।

"সাঠেখ্যরাখ্যাতে পরিণামবাদে পরিপছিনি জাগরকে।
কথক্ষারং বিবর্ত্তবাদ আদরণীয়ো ভবেং॥" (সর্বাদর্শনস°)
বিবর্ত্তিত (ত্রি) স্পরিবর্ত্তিত। ২ প্রত্যাবর্ত্তিত। ৩ ঘূর্ণিত।
৪ ভ্রমিত। ৫ অপনীত।

বিবর্ত্তিত সন্ধি (পুং) সন্ধিযুক্ত ভগ্নরোগভেদ। আঘাত বা পতনাদি জন্ম দৃঢ়রূপে আহত হইলে যদি শরীরের কোন সন্ধিন্তল বা পার্যাদির অপগম হইয়া বিষমাঙ্গতা ও সেই স্থানে অভ্যন্ত বেদনা হয়, তবে তাহাকে বিবর্ত্তিতসন্ধি বলে। অর্থাৎ কোন কারণে বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলে শরীরের কোন সন্ধিস্থান বা পার্যাদি যদি বিবর্ত্তিত হয় (উল্টে পার্লেট য়ায়), তাহা হইলেই তাহাকে বিবর্ত্তিত-সন্ধি বলা হয়।

চিকিৎসা।—প্রথমতঃ ঘৃতন্রক্ষিত পট্টবন্ধ দারা ভগ্ন সন্ধিয়ান যথাবিধি বেইনপূর্ব্বক সেই পট্টোপরি কুশ অর্থাৎ বটবৃক্ষাদির ছাল বা বাঁশের চটা স্থাপনপূর্ব্বক যথানিয়মে বন্ধন করা আবশুক। বন্ধনের নিয়ম এই, ভগ্নস্থানে শিথিলভাবে বন্ধন করিলে সন্ধিয়ল স্থির থাকে না এবং দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে ঘণাদি শোথ ও বেদনা যুক্ত হয় এবং পাকিয়া উঠে, অতএব সাধারণ ভাবেই অর্থাৎ শিথিলও নয়, দৃঢ়ও নয়, এরপভাবে বন্ধন করা উচিত। সৌম্য ঋতুতে অর্থাৎ হেমন্ত ও শিশিরকালে সপ্ত দিবসান্তর, সাধারণ জর্থাৎ বর্ষা, শরৎ ও বসন্তকালে পাঁচ দিবসান্তর, এবং আগ্রেয় ঋতুতে অর্থাৎ গ্রীয়কালে তিন দিবসান্তর ভগ্নস্থান বন্ধন করা বিধেয়; তবে বন্ধনস্থানে যদি কোন দোষ ঘটে, তাহা হইলে আবশুক মত খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা যায়।

প্রলেপ।—মঞ্জিষ্ঠা, যাইমধু, রক্তচন্দন ও শালিভভূল, এই সকল পেষণপূর্বাক শতধোত হতসহ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিতে হয়।

পরিষেক।—কট, যজ্ঞভুবুর, অশ্বল, পাকুড, যথিমধু, আমড়া, অর্জুনবৃক্ষ, আম, কোষাম (কেওড়া), চোরক (গদ্ধর বিশেষ), তেজপত্র, জস্কুলগ, বনজন্ব, পিয়াল, মৌকাঠ, কটকল, বেতস, কদম, বদরী, গাব, শালরক্ষ, লোধ, সাবর লোধ, ভেলা, পলাশ ও ননীরক্ষ, এই সকল দ্রবের শীতল কাথ দ্বারা ভগ্ননান পরিষেচন করিতে হয়। ঐ স্থানে বেদনা থাকিলে শালপান, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই কয়েক দ্রব্য হথের দ্বারা পাক করিরা ঈষহ্যুষ্ঠ অবস্থায় তথায় পরিষ্ঠেন করিবে। কাল ও দোষ বিবেচনাপূর্বক দোষনাশক ঔষধ সহ শীতল পরিষ্কে ও প্রদেপ তগ্নন্থলে প্রয়োগ করিবে।

প্রথমপ্রস্থা গাভীর ছগ্ধ ৩২ তোলা, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষাণী, মেদ ( অভাবে অশ্বগন্ধা ), মহা-মেদ ( অনস্তমূল ), গুলঞ্চ, কাকড়াশূঙ্গী, বংশলোচন, পদ্মকাষ্ঠ, পুগুরিয়া কাঠ, ঋদ্ধি (বেড়েলা ), বৃদ্ধি (গোরথ চাকুলে), দ্রাক্ষা, জীবন্তী ও ষষ্টিমধু এই সকল দ্রব্যের সমষ্টিতে ২ তোলা এবং জল অর্দ্ধপোয়া লইয়া পাক করিবে। পাকশেষে অর্থাৎ ঐ ৩২ তোলা মাত্রায় প্রক্ষেপ দিয়া ভগ্নরোগীকে প্রাভঃকালে পান করিতে দিবে।

শরীরের কোন স্থানে ভগ্ন হইয়া অস্থি অবনমিত হইলে সেই
অস্থি উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে অবনমিত করিয়া যথাস্থানে
সংস্থাপনপূর্বক বন্ধন করিতে হয়। ভগ্নস্থানের অস্থি উৎক্ষিপ্ত
অর্থাৎ সন্ধিত্বল অভিক্রমপূর্বক নির্গত হইয়া পড়িলে, সেই স্থান্দ
লন্ধিভভাবে টাবিয়া, সন্ধিত্থানে ভগ্ন অস্থিছয় সংযোজিত করিয়া
দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া দিবে। কোন অস্থি অধোগত হইলে
তাহা উন্ধিনিক তুলিয়া যথাস্থানে সংযোজনাস্থে বন্ধন করিবে।
আঞ্চন (দীর্ঘ ভাবে টানা), পীড়ন (টেপা), সংক্ষেপে (সমাক্
প্রকারে) যথাস্থানে দ্রারবেশ ও বন্ধন, এই সকল উপায় হারয়
বৃদ্ধিনান্ চিকিৎসক শরীরের সচল ও অচল সন্ধিসকল যথাস্থানে
সংস্থাপিত করিয়া থাকেন।

শরীরের প্রত্যঙ্গ ভগ্নের চিকিৎসা,প্রক্রম ও বন্ধনাদি এইরূপ—
নথসন্ধি,—নথসন্ধিসমুৎপিষ্ট অর্থাৎ চূর্ণিভ এবং রক্তসঞ্চিত্ত
হইলে, আরো নামক অন্ত দারা সেইস্থান মথিত করিয়া
রক্ত বাহির করিয়া ফেলিবে।

পদত্র ভগ্ন-পদত্র ভগ্ন হইলে তাহাতে দ্বত মাথাইর।
পূর্ব্বোক্ত বন্ধন ক্রিয়ামুসারে বন্ধন করিবে। এইরূপ ভগ্নাবস্থার
কদাচ ব্যাধাম করিতে নাই।

অঙ্গুলিভগ্ন,—অঙ্গুলি ভগ্ন কিংবা উহার সন্ধিবিশ্লিপ্ত হইকে শ্রেষ্টান সমানভাবে স্থাপিত করিয়া ফল্ম গট্টবন্ত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক তহপরি দ্বত সেচন করিবে।

জন্তেবারুভ্রা,—জঙ্বা বা উরু ভগ্ন হইলে অতীব সাবধানে সেই জঙ্বা বা উরু দীর্ঘভাবে টানিয়া উভন্ন সন্ধিত্বল
সংযোজিত করিয়া বটাদি বৃক্ষের ছাল বেপ্টনপূর্ব্বক পট্টবস্ত্র দ্বারা
বন্ধন করিবে। উরুদেশের অস্থি নির্গত, ক্ষুটিত বা পিচিত
হইলে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সেই অস্থি চক্রতিল দ্বারা অক্ষিত
করিয়া দীর্ঘভাকে টানিয়া পুর্ব্বোক্ত প্রকারে বন্ধন করিবে। উক্ত
উভয় (জঙ্বা ও উর্গদেশের) কোন হান ভগ্ন হইলে রোগীকে
কপাটশরনে রাখিয়া রোগীর পঞ্চহানে কীলকাকারে এমন
ভাবে বন্ধন করিবে, যেশ ভগ্নহান চালিত হইতে না পারে
অর্থাৎ এই বন্ধনের নির্ম এই যে, সন্ধিস্থলের হুই দিকে হুইট্রা

ক্রিয়া এবং তলদেশে একটা, শ্রোণিদেশে বা পৃষ্ঠদণ্ডে অথবা ক্ষণ্ণস্থলে একটা এবং অক্ষদ্ধে হইটা বন্ধন প্রয়োগ করিবে। দর্ব্ধ প্রকার ভগ্ন ও সন্ধিবিশ্লেষরোগে পূর্ব্ধবৎ কপাটশয়নাদি বিশেষ হিতকর।

কটিভগ্ন,—কটিদেশের অন্থিভগ্ন হইলে কটির উদ্ধ বা অধো-দিক্ টানিয়া সন্ধির স্বস্থান উত্তমরূপে সংযোজিত করিয়া বস্তি-ক্রিয়া দারা চিকিৎসা করিবে।

পার্যান্থি ভগ্ন,—পশু কা অর্থাৎ পাঁজরার হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে হরাগীকে দাঁড় করাইয়া ঘি মাথাইবে এবং দক্ষিণ বা বামদিকের অর্থাৎ যে পার্শ্বের অন্থি ভগ্ন হইবে, সেই অন্থির বন্ধনন্থান মার্জিত করিয়া তত্তপরি কবলিকা (পুর্ব্বোক্ত অশ্বথ ব্রুলাদি) প্রবেগ পূর্ব্বিক বেলিতক নামক বন্ধন দারা সতর্কভাবে বেষ্টন করিবে।

স্কলভগ্ন,—স্কলসন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহে (কড়ার) বা জোগীতে (ডোঙ্গার বা চৌবাচ্ছার) শায়িত করিয়া মুঘল ঘারা তাহার কক্ষদেশ ধরিয়া তুলিবে এবং তাহাতে স্কল-সন্ধি সংযোজিত হইলে সেইস্থান স্বস্তিক (বন্ধনবিশেষ) দ্বারা বন্ধন করিবে।

কুর্পর সন্ধিভগ্ন,—কুর্পর-সন্ধি অর্থাৎ করুই বিশ্লিষ্ট হইলে, সেইস্থান অঙ্গুষ্ঠ দারা মার্জিত করিয়া তৎপরে সেইস্থান পীড়ন করিবে এবং তাহা প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া যথাস্থানে বসাইয়া দিয়া তহপরি মৃত সেচন করিবে। জানু, ওল্ফ (গোড়ালী) ও মণিবন্ধ (হাতের কঙ্কা) ভগ্ন হইলেও এই প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়।

গ্রীবাভগ্ন,—গ্রীবাদেশ বক্র হইয়া উঠিয়া পড়িলে বা অধোদিক্ বিসয়া গেলে অবটু অর্থাৎ গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগের মধ্যস্থল
ও হন্দ্রয় (মুখসদ্ধি) ধারণপূর্বক উরত্ত করিবে এবং তাহার
চতুদ্দিকে কুশ অর্থাৎ পূর্বোক্ত বটাদির ছাল বা বাঁশের চটা
স্থাপনপূর্বক পট্টবন্ধ দারা বেড়িয়া বাঁধিয়া রোগীকে সাত
রাত্রি পর্যান্ত উত্তমভাবে শয়ান রাখিবে।

হনুসন্ধিভগ্ন,—হনুসন্ধি ভগ্ন ও বিলিপ্ত হইলে তাহার অন্তিষয় সমানভাবে সংস্থাপনপূর্বক যথাস্থানে সংযোজিত করিয়া তথায় স্বেদ প্রদান এবং পঞ্চাঙ্গী বন্ধন দারা তাহা বন্ধন করিতে ছইবে; আর বাতন্ত ভদ্রদার্বাদি বা পূর্ব্বোক্ত কাকোল্যাদি মধুর-গণীয় দ্বোর কাথ ও ককসহ ঘৃত পাক করিয়া রোগীকে নস্ত-রূপে গ্রহণ করিতে দিবে।

কপালভগ্ন,—কপাল ভগ্ন হইলে যগুপি মস্তলুক্ত অর্থাৎ মাথার ঘি বাহির না হয়, ওবে ঘত ও মধু প্রদানপূর্বক বন্ধন করিবে এবং সপ্তাহ পর্যান্ত রোগীকে ঘত পান করিতে দিবে। হস্ততন ভগ্ন,—দক্ষিণ হস্ততন ভগ্ন হইলে তৎসহ বামহস্ততন অথবা বাম হস্ততন ভগ্ন হইলে তৎসহ দক্ষিণ হস্ততন কিংবা উভয় হস্ততন ভগ্ন হইলে কাঠময় হস্ততন প্রস্কৃত করিয়া ভৎসহ একত্র দ্যুক্তে বন্ধনপূর্ক্ক ভাহাতে আমতৈন (কাঁচাতৈন) সেচন করিবে। হস্ততন ভগ্ন হইগ্না আরোগ্য হইলে প্রথমভঃ গোময় পিও, পরে মৃত্তিকাপিও এবং হস্তে বন হইলে পাষাণথও সেই হস্তারা ধারণ করিবে।

অক্ষকভগ্ন,—গ্রীবাদেশস্থ অক্ষক নামক সন্ধি অবংপ্রবিষ্ট হইলে, মুবল দারা উন্নত ক্ষিয়া অথবা উন্নত হইলে মুবল দারা অবনত ক্ষিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন ক্ষিবে। বহু সন্ধি ভগ্ন হুইলে পূর্ববিৎ উক্ন ভগ্নের স্থায় চিকিৎসা ক্ষিতে হয়।

যগপি পতন বা অভিঘাত দারা শরীরের কোন অঙ্গ ক্ষত না হইরা কেবল ফুলিয়া উঠে, তাহা হইলে তদবস্থায় লীতল প্রলেপ ও পরিষেক দারা চিকিৎসা করিতে হয়। বছকাল সন্ধি বিশ্লেষ হইলে, সেহ প্রয়োগপূর্বক স্বেদ প্রদান ও মৃহক্রিয়া এবং যুক্তিপূর্বক পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াসকল সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগ করিবে। কাও অর্থাৎ বৃহৎ অস্থি তথ্য হইরা বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইরা পূরিয়া উঠিলে তাহা পুনর্বার সমানভাবে সংলগ্ন করিয়া ভগ্নের ভায় চিকিৎসা ক্রিতে হইবে। শরীরের উর্দেশ অর্থাৎ মন্তকাদি ভগ্ন হইলে, স্বেহাক্ত পিচু প্রেতায়ি (অতি পরিষ্কৃত কার্পাস তুলা দারা প্রস্তুত ব্রিষ্টিশেষ) দারা পিরোবন্তি বা কর্ণপূর্ণাদি প্রয়োগ ক্রিলে এবং বাছ, জন্মা, জামু প্রভৃতি শরীরের শাথাপ্রশাথা ভগ্ন হইলে নন্ত, দ্বত পান ও বন্তিপ্রয়োগ করিতে হয়।

সন্ধিন্তান যদি অনাবিদ্ধ বোধ হয় অর্থাৎ নাড়া ঢাড়া লাগিলে কণ্টকাদি কিংবা অন্ত কোন জিনিষ বিদ্ধের ন্তায় বোধ না হয় এবং সেই স্থান অনুনত অর্থাৎ পার্শ্বস্থ স্থানের সহিত সমতা প্রাপ্ত ও অহীনাঙ্গ অর্থাৎ সেই স্থানে যে ক্ষয়েকটী পদার্থ ছিল, তাহার সকল ক্ষেকটীরই সদ্ভাব হয় এবং ঐ সকল স্থান যদি সম্যক্ প্রকারে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতে পারে, জানা যাইবে যে, সন্ধি সম্পূর্ণরূপে রুঢ় অর্থাৎ সংগ্রিষ্ঠ হইয়াছে।

( স্ক্রেন্ড চি° স্থা°) [ বিস্তৃত বিবরণ তগ্ন শব্দে দ্রষ্টব্য ]
বিবর্ত্তিন্ ( ত্রি ) ১ বিবর্ত্তনশীল, ভ্রমণশীল, ঘূর্ণায়মান।

"এবমেতে মহাপাপং যাতনাতিরহর্নিশম্।

ক্ষপয়স্তি নরা ঘোরং নরকান্তর্বিবর্তিনঃ ॥" (মার্ক°পু° ১৪।৩৬) ২ পরিবর্ত্তনশীল।

বিবস্থ ন্ ( ক্লী ) । বিপথ। ২ বিশেষ পথ। বিবৰ্দ্ধন ( ক্লী ) বি-বৃধ-শিচ্-ল্যুট্। ১ বিবৃদ্ধি, বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাওয়া। ( ত্রি ) ২ বৃদ্ধিকারক, যে বৃদ্ধি করে। "ত এতে শ্রেষসঃ কালা নৃণাং শ্রেষোবিবর্দ্ধনাঃ। কুর্য্যাৎ সর্কাত্মনৈতেষু শ্রেষোহমোবং তদায়ুবঃ॥" ( ভাগবত ৭।১৪।২৪ )

৩ ছেদন। ৪ খণ্ডন। ৫ ঘুত।

विवर्षनीय (बि) वि-वृध्-ष्यनीयत्। वर्षनयागा, वृक्ति भाष्यात्र উপयुक्त ।

বিবর্দ্ধায়িষু ( ত্রি ) বিবর্দ্ধায়িত্মিচ্ছুঃ বি-বৃধ্-ণিচ্-সন্-উ। যে বিশেষ প্রকারে বাড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছে, বিবর্দ্ধনেচ্ছু।

"মা ক্রমেভ্যো মহাভাগা দীনেভ্যো দ্রোগ্ধু মর্হও।
বিবর্দ্ধিরববো যুরং প্রজানাং পতন্তঃ স্মৃতাঃ।" (ভাগবত ৬।৪।৭)
'হে মহাভাগাঃ বিবর্দ্ধিরববো বিশেষেণ বর্দ্ধারিত্মিচ্ছবঃ' (স্বামী)

বিবর্দ্ধিন্ (তি) বিবর্দিতুং শীলং যন্ত। > বর্জনশীল, বৃদ্ধিশীল। বিবর্দ্ধিতুং শীলং যন্ত। ২ যে বাড়াইতে পারে, যে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ, বর্দ্ধক।

বিমশ্মন ( ত্রি ) বিগতং মর্ম্ম যশ্ম। ১ মর্ম্মরহিত, তাৎপর্যাহীন। বিক্তবং মর্ম্ম মর্ম্মহানং যশ্ম। ২ যাহার মর্ম্মহান হাদরমন্তিক্ষাদি বিক্ত হইরাছে।

বিবর্ষণ (ক্রী) > বিশেষরূপ বর্ষণ। ২ বৃষ্টি না হওয়।
বিবর্ষিমু (ত্রি) বিবর্ষিত্মিচ্ছুঃ বি-বর্ষ-সন্-উ। বর্ষণ করিতে ইচ্ছু।
বিবল (ত্রি) > হর্ষণ, বলহীন। ২ বিশেষ বলযুক্ত।

বিবত্রি ( জি ) বিগতজর, বিগততাপ, সস্তাপরহিত।
"বল্লন্ত মন্তে মিথুনা বিবত্রী" ( ঋক্ ১০।৯৯।৫)

'মিগুনা মিথুনো মাতাপিতরো বিবত্তী বিগতজ্বো মত্তে' (সায়ণ)

বিবশ (ত্রি) বিরুদ্ধং বঁষীতি বি-বশ-অচ্। > অবশীভূতাত্মা, যাহার আত্মা বশে নয়। ২ মৃত্যুলক্ষণে ভ্রষ্টবৃদ্ধি, মৃত্যু লক্ষণ উপস্থিত হওয়ায় যাহার বৃদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছে।

'আসন্নমরণাথ্যাপকংলিক্ষমিরিষ্টিং তেন হুষ্টা ধীর্যস্ত স তথা' (ভরত)
ত অবাধ্য। ৪ অচেতন, নিশ্চেষ্ট। ৫ বিহবল। ৬ স্বাধীন।
৭ মৃত্যুতীত। ৮ মৃত্যুপ্রার্থী। ৯ মৃত্যুকালে নিভীক,

বিবশ্তা (স্ত্রী) বিবশের ভাব বা ধর্ম।

প্রশন্তচেতা:।

বিবশীকৃত ( ত্রি ) অবিবশঃ বিবশঃ ক্বতঃ অভ্ততম্ভাবে চিঃ। ধাহাকে বিবশ করা হইয়াছে, অবশীভূত।

বিবস্ (ক্লী) বি-বস্-কিপ্। তেজঃ। ধন। (ঋক্ ১।১৮৭।৭) বিবসন (ত্ৰি) বসনরহিত, বিবস্তা।

বিবস্ত্র (পুং) বন্ধ্রহীন, কাপড়শৃত্ত, উলন্ধ।

বিবস্ত্রতা (স্ত্রী) বন্ত্রশৃত্যের ভাব বা ধর্মা, উলঙ্গের ভাব।

विवय ( ११ ) विदम्पर्यं वरस्य चाष्ट्रामप्तर्योणि वि-वम-किल्। विवम्। विवएस्टान्थास्त्रीणि विवम्-मजूर्यं मस्त्र वस्त्र । स्वर्धाः "ভবতি দীপ্তিরদীপিতকন্দরা তিমিরসংবলিতেব বিবস্থতঃ।"

( কিরাতার্জ্জনীয় ৫।৪৮)

২ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। ৩ দেবতা। ৪ অরুণ। ৫ বৈবেশ্বত মহু। (অজয়) ৬ মহুষা। (নিঘণ্টু)

'বস নিবাসে ইত্যন্মাৎ 'অন্তেভ্যোহপি দৃশুস্থে' ইতি বিচ্
দৃশি গ্রহণাৎ ভাবে ভবতি। বিবিধং বসনং বিবং তহন্তো বিবস্বস্তঃ। সর্বস্থাপি মনুষ্যস্ত ষৎকিঞ্চিৎ বিবসনমন্তি' (নিঘণ্ট টীকা)
( ত্রি ) ৭ পরিচরণশীল।

"দেবেভ্যা দাশদ্ধবিষা বিবস্বতে।"( ঋক্ ১০।৩৫।৩)

'হবিষা অন্নেন দেবান্ বিবস্বতে পরিচরতে' ( সায়ণ )

বিবস্বতী (স্ত্রী) স্থ্যনগরী। (মেদিনী)

বিবস্থন ( ত্রি ) বিবো বিবিধবসনং ধনমুদকলক্ষণং বা তথান্ স্থপো লুক্ অস্তালোপশ্ছান্দসঃ। > বিবাসনবান্। ২ বিহাজপ্র-প্রকাশবান্। ৩ ধনবান্।

"যদদো বিবাসনবতাং বিহাজপপ্রকাশনবতাং ধনবতাং বা' বিবহ (পুং) > সপ্ত বায়ুর মধ্যে একটী। ত (মহাভারত)

৩ অগ্নির সপ্ত অর্চির মধ্যে একটী।

বিবাক ( ি ত্রি ) বিবেচনাকর্ত্তা, বিচারক। যে সভ্যসহ অর্থী ও প্রত্যথীর বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ কথার বিচার করেন।

বিবাক্য (ত্রি) > বিচার্য। ২ বাক্যহীন। (ক্নী) ৩ বাক্য। বিবাচ (ক্নী) > কলহ, বিবাদ। ২ বিতর্ক। (নিঘন্ট)

( ত্রি ) ৩ বিবিধ পরস্পর আহ্বানধ্বনিযুক্ত।

"সমর্থ ইব শুবতে বিবাচি" ( ঋক্ ১।১৭৮।৪ ) 'বিবাচি বিবিধপরম্পরাহ্বানধ্বনিযুক্তে' ( সায়ণ )

৪ বিবিধ বাক্।

"যো বাচা বিবাচা মূধুবাচঃ গুরু সহস্রাশিবা জ্বান"

( ঋক্ ১০।২৩।৫ )

'বিবাচো বিবিধবাচঃ' ( সায়ণ )

বিবাঠন (क्री) > বিবিধ আলাপ। ২ বিবাদ।

বিবাচস ( তি ) বিবিধ কথা বা পাঠযুক্ত। (বৈ)

বিবাচ্য ( ভি ) > বিবাদযোগ্য। । ২ বিচারযোগ্য। ৩ কথা।

বিবাত ( ত্রি ) বাতরহিত।

বিবাদ ( পুং ) বি-বদ-খঞ্। বিরুদ্ধো বাদ:। ১ কলহ।
২ বিতর্ক। ৬ ধর্মাশাস্ত্রোক্ত ধনবিভাগাদি বিষয়ক আয়াদি,
ঋণাদি আয়। ব্যবহার। মন্ত্রসংহিতায় ১৮ প্রকার বিবাদস্থান
নির্দিষ্ঠ হইয়াছে। যথা—

> ঋণগ্রহণ, ২ নিক্ষেপ, ও অস্বামিক্কত বিক্রের, ৪ সমূত্র সমূত্থান, ৫ দত্তের অনপকর্ম বা ক্রোধাদি দ্বারা পুনরায় গ্রহণ, ৬ বেতন না দেওয়া, ৬ সংবিদ্, ৭ ব্যতিক্রম, ৮ ক্রম্ববিক্রয়ামুশন্ত্রী, ৮০৮ স্বানিপাল ও ৯ মীমাবিবাদ, ১০ বাক্পারুষ্য, ১১ দুগুপারুষ্য, ১২ স্তেম, ১৩ সাহস, ১৪ স্ত্রীসংগ্রহ, ১৫ পুরুষের ধর্মা, ১৬ িপৈতৃক ধনবিভাগ, ১৭ দ্যুত ও ১৮ পণ , রাখিয়া মেযাদি পশুর যুদ্ধ করান। [ব্যবহার দেখ।] বিবাদাসুগত ( তি ) . বিবাদকর্ত্তা।

"বিবাদান্তগতং পৃষ্ট্রা সমভাস্তৎ প্রযন্ত্রতঃ।

ে বিচারমতি যেনাদৌ প্রাজ্বিবাক্সতঃ স্মৃতঃ॥" (মিতাক্ষরা) বিবাদিন ( ত্রি ) বিবাদ পিনি। বিবাদকর্তা। বিবান (পুং) > চিহ্ন। ২ ছেদনকাৰ্য্য। ৩ স্থচীকাৰ্য্য। বিবার ( খং ) ১ স্বরভেদ। ২ নিবারণ। विवात्रिष्ठ ( वि ) निवात्र तिष्ठू, वाक्षा नातिष्ठू । 'বিবাস (পুং) > নিৰ্কাসন। ২ প্ৰবাস। ৩ বাস। ৪ উলঙ্গ।

বিবাসন ( क्री ) > নির্নাসন। > বাসকরণ। विवामनव् ( वि ) निर्सामनविशिष्टे, याश्रादक निर्सामन कता হইয়াছে।

(回) বিবাসয়িত 📉 নির্কাসনকারয়িতা, যিনি নির্বাসন করাইতেছেন।

বিবাসস্ ( ত্রি ) বিবসন, বিবন্ত্র, বস্ত্রহীন, উলঙ্গ। "যাতুধাত্যশ্চ শতশঃ শূলহস্তা বিবাসসঃ।

ছিম্বি ভিন্দীতিবাদিগুন্তথা রক্ষোগণা প্রভো।"(ভাগ° ৮।১-।৪৮) বিবাসিত (ত্রি) ১ নির্বাসিত। ২ যাহাকে উলঙ্গ করা হইয়াছে। বিবাস্থা ( ত্রি ) িবিরাসনযোগ্য, যাহাকে নির্বাসিত করা যাইতে পারে।

বিবাহ (পুং) বিশিষ্টং বহনম্ বি-বহ-ঘঞ্। উদ্বাহ, দারপরি-গ্রহ। পর্যায়—উপয়ম, পরিণয়, উপযাম, পাণিপীড়ন, দারকর্ম্ম, করগ্রহ, পাণিগ্রহণ, নিবেশ, পাণিকরণ। উদ্বাহে ও পাণিগ্রহণে পার্থক্য আছে। সবিশেষ বিচার পরে দ্রপ্তব্য।

স্ষ্টি-প্রবাহ-সংরক্ষণ প্রকৃতির অতি প্রধানতম নিয়ম। জড় ও অজড় এই উভয়বিধ পদার্থেই বংশবিস্তারের বিশাল প্রায়াস অনস্তকাল হইতে পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে। রুদ্রশক্তি ন্ধারা স্বষ্ট পদার্থ সংহত হইতেছে, আবার ব্রাক্ষীশক্তি সহস্রগুণে স্থৃষ্টি বিস্তার করিতেছেন। বিষ্ণুশক্তির পালনী-ক্রিয়ায় স্বষ্ট পদার্থ পুষ্ট ও বিশাল বিশ্বক্ষাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হইতেছে। উৎপত্তি ও বিস্তৃতি ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী শক্তিরই সনাতনী ক্রিয়া। এন্থলে আমরা স্প্রীপদার্থের উৎপত্তি, স্থিতি বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে কোনও ু কথা বলিব না, কেবল উহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে একটা প্রধান বিধান া বা উপায়ের কথাই আলোচনা করিব।

বীজ ও শাথাদি মৃত্তিকায় প্রোথিত হইলে উদ্ভিদের বংশ ্রিবভার হয়, ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ ক্রিরাছেন। পুরুত্জাদি

এক শ্রেণীর উদ্ভিদ্ আত্মদেহ বিভক্ত করিয়াও বংশ বিস্তার করিয়া থাকে। জীবাণুদের মধ্যেও এইরূপ বংশবিস্তারপ্রক্রিয়া পরি-লক্ষিত হয়। প্রোটোজোয়া ( Protozoa ) নাম্ক অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আমাদের প্রভ্যক্ষের অতীত। কিন্তু অণুবীক্ষণযন্ত্র সাহায্যে এই ক্ষুদ্রতম জীবাণু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আত্মদেহ বিভক্ত করিয়াই এই জাতীয় জীবাণুসমূহ স্বীয় বংশ বিস্তার করে। এই সকল জীবাণু বংশ বিস্তারের নিমিত্ত আত্মবিসর্জন করে, তদ্ভিন্ন উহাদের জাতীয় জনতাবুদ্ধির দ্বিতীয় উপায় নাই। ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতর জীবাণুতে বা জীবেও এইরূপ বহুল নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। ইহাদিগের বংশবিস্তারের নিমিত্ত প্রকৃতি স্ত্রীসংযোগের বিধান করেন নাই। জীব,—স্টের উচ্চতম সোপানে অধিরত হইলে উহাদের স্ত্রী ও পুং ভেদ পরিলক্ষিত **হয়। এই অবস্থায় স্ত্রী-পুরুষসংযোগে** বংশ-বিস্তারপ্রক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে।

জীবের হৃদয়ে, ব্রাহ্মীশক্তি ও বৈঞ্বীশক্তি, এই নিমিত্ত অতি বলবতী প্রবৃত্তি দান করিয়া রাথিয়াছেন। উচ্চপ্রেণীর প্রাণি-মাত্রেই স্ত্রীপুরুষসংযোগবাসনা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এমন কি পশুপক্ষীদিগের মধ্যেও স্ত্রীপুরুষসংযোগের বলবতী স্পৃহা এবং উভারের আসক্তি ও প্রীতি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জীব ষতই স্ষ্টির উচ্চতর সোপানে অধিরূচ হয়, ততই পুরুষদের স্ত্রীগ্রহণবাসনা বলবতী হইয়া উঠে। পণ্ডপক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীগ্রহণের নিমিত্ত বিবিধ চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। পশুগুলি সময়ে সময়ে স্ত্রীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যদ্ধ করে। একটা সিংহীর নিমিত্ত তুইটা সিংহ প্রাণাস্তক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, অব-শেষে সমরে যে সিংহ বিজয়লাভ করে, সিংহী অতি উৎসাহের সহিত তাহারই অনুগমন করিয়া থাকে।

অসভ্য সমাজের—প্রাথমিক বিবাহপদ্ধতি 🛚

মানব সমাজের আদিম অবস্থাতেও এইরূপ বীর্কিক্রমে স্ত্রীগ্রহণপ্রথা পরিলক্ষিত হয়।, চিপেবায়ান ( Chippewayan ) **জাতী**য় লোকেরা স্ত্রীলাভের নিমিত্ত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যুদ্ধে ় যে জয়লাভ করে, রুমণা সেই বীরবরেরই অঙ্কলন্মী হইয়া থাকে। টাস্কী (Taski) জাতীয় লোকেরাও যুদ্ধ করিয়াই স্কীগ্রহণ ে করে। বুসমেন ( Bushmen ) জাতিরা বলপূর্বক অপর স্ত্রী আনিয়া উহাকে নিজের গৃহিণী করিয়া লয়। সঙ্গুলিয়ার অন্তর্গত কুইন্স্লগুরাসীরা বল্লমাদি সহ যুদ্ধ করিয়া স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে।

कूरेन्म्लएखत चर्छिनियान्एनत म्राधा अक्र १७ एतथा यात्र रा , একটা স্ত্রীর নিমিত চারি পাঁচটী লোক ভয়স্কর কুলহ কুরিতে প্রবৃত্ত্রয়। কলহের হেতুসক্রপিণী রমণী অদূরে দাঁড়াইয়া

সমর-কৌতুক প্রত্যক্ষ করে। এই যুদ্ধে মন্তক ও অঙ্গপ্রত্যক্ষাদি বিদীর্ণ হয়, শোণিত-প্রোত প্রবাহিত হয়। সমরাবসানে বিজয়ী বীরের গলদেশে বরমালা অর্পণ করিয়া বীররমণী তাহারই অনুগমন করে। এই ঘটনা অবশ্বদ্দ করিয়া ইংলণ্ডের স্থবিখ্যাত কবি ড্রাইডেন যে কবিতা রচনা করেন, ভাহারই অনুবাদে বঙ্গের শ্বিখ্যাত কবি হেমচক্র লিশিয়াছেন—

"বীর বিনা ভবে রমণী রতন কারেই শোভা পায় রে।"

অসভ্যসমাজের আদিম অবস্থায় সর্ব্বেই এইরূপে ত্রী পুক্ষ সংযোগ-ব্যাপার সাধিত হইত, সন্দেহ নাই। এখনও সেই প্রথা বিজ্ঞমান রহিরাছে। কিন্তু এই অবস্থায় নরনারীগণের সমাজ-বন্ধন অসম্ভব। তাহারা বৃথবন্ধ পশুপক্ষীর ভারে সমাজে ক্রে যুথে অবস্থান করিলেও এই সকল যুথে আদি সামাজিক নিরম ও শৃত্থলাদি পরিলক্ষিত হয় না। মানুবে মানুবে কোনও সম্বন্ধ বন্ধন হয় না, নরনারীদের মধ্যেও কোন প্রকার সম্বন্ধন বিশ্ব উল্লেখন রাপুক্র সংস্ক্রে সংস্ক্রে সামাদের শাস্ত্রে কোন প্রকার বিশ্ব হরেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।

বুসমেনগণ যথন কোন স্ত্রী আহল করে, তথন তাহারা কেবল রমনীর অনুসতি গ্রহণ করে মাত্র। এতদ্ভিন্ন উহাদের বিবাহের কোন প্রকার প্রথা নাই। চিপিরায়ন্ত্রের মধ্যে আদৌ বিবাহ-ব্যাপার নাই। এস্কুইমো (Esquimenx) আতীর লোকদের সমাজ বন্ধন নাই, বিবাহ প্রথাও নাই।

আলেউট (Aleut) জাতীয় লোকেরা পশু পক্ষীর স্থার প্রীজাতিতে উপদত হইরা বংশ কিস্তার করে, উহাদের মধ্যে বিবাহৰদন নাই। ব্রেটের ভ্রমণবিবরণ প্রস্তে লিখিত আছে, আরাবাক (Arawak) জাতির মধ্যে স্ত্রীপুরুষের মিলন সাম-রিক মাত্র, উহাদের মধ্যে বিবাহ বন্ধন দেশিতে পাওয়া বায় না। কেনা ও নিয় কালিফর্বশিয়াবাসীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন দূরে বাকুক, উহাদের ভাষায় বিবাহার্থবাচক কোনও শব্দ নাই। ভারণ্যের পশু পক্ষীদের স্থায় উহারা স্ত্রীলোকের সংসর্বে

যদিও কোন কোন অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রী গ্রহণের প্রপা পরিলক্ষিত হয়, তাহাও বিবাহের উদ্দেশুসাধিকা নহে—কেবল সামন্ত্রিক ক্ষণস্থায়ী নিয়ম মাত্র। কোন কোন স্থানের অসভ্যগণ ক্ষন্তি প্রজালিত করিয়া উহার পার্শ্বে উপবেশন করে এবং অগ্নির নাক্ষাতে স্ত্রী বিবাহ-সন্মতি প্রকাশ করে। এই প্রথানী আমাদের বৈবাহিক শুল্লের অতি অস্প্রাষ্ঠ ক্ষ্মীণ শ্বৃতি বলিরা মনে হয়। টোজারা (Toda) যুখন স্ত্রী গ্রহণ করে তখন ক্যুটি গুহে আসিয়াই কিঞ্ছিৎ গাৰ্শ্বস্থা কথা সম্পাদন করে। ইহাই উহাদের বিবাহের একমাত্র ক্রিয়া।

নিউগিনিবাসীর স্ত্রীগ্রহণশ্বনতি অজীক সহজ। কথা বরকে নিজহুতে পান তামাকু প্রদান করে, এবং দর উহার হত হইতে এই উপহার দ্রব্যপ্তনি প্রহণ করে। এতজাতীত উহাদের বিবাহে আর কোন ব্যাপার নাই। নাবাগো (Navago) জাতীয় লোকের বিবাহপদ্ধতি অতি মোজা। ইহাদের রীতি এই যে, ফলাদিপূর্ণ একটা ধামা মধ্যে রাখিয়া বর ও কথা মুখোমুধি ভাকে উপবিষ্ট হয়, উভয়ে সেই পাত্র হইতে একত্র ফলাহার করে। এই ব্যাপার দারা উহারা পরিণয়-সত্ত্র আবদ্ধ হয়। প্রাচীন রোমেও বরক্যা একত্র পিইকভক্ষণ করিয়া পরিণীত হইত।

এই সকল প্রতিই বিবাহপদ্ধতির আদিম প্রথা। স্ত্রীপুক্ষ একত্র অবস্থান করিয়া ঘরকর্ণা করিতে হইলে উভয়েরই একত্র ভোজনাদি ও ঘরকস্থার কার্যা করিতে হয়, এই সকল পদ্ধতির মূলে অতর্কিত ও প্রচলে ভাবে এই মঙ্গলময় সমাজহিতকর উদ্দেশ্য লুক্ষায়িত ছিল এবং অবিচলিত ভাবে অসভ্য সমাজে এখনও এই সকল প্রথা চলিয়া আ'সতেছে।

এই শ্রেণীর অসভ্য সমাজে বিবাহকদনও যেমন শিথিল, স্ত্রীপরিত্যাগও তেমনি আকস্মিক। চিপিবায়ানগণ সহসা এক কথাতেই স্ত্রীকে প্রহার করিয়া বাড়ীর বাহির করিয়া দের। নিম্ন কালিফর্ণনিয়ানিবাসী পারকুইপণ (Percui) বহু স্ত্রী গ্রহণ করে, উহাদিগের দারা ক্রীতদাসীর ভাগ কর্যো সম্পদ্ধ করিয়া লয় এবং যথন উহাদের কাহার প্রতি বিরক্ত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাড়াইয়া দেয়।

তুপিদ (Tapis) জাতীর ব্যক্তিদেরও ঝ্রীত্যাগ দশকে এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া বায়। তুণিদেরা বহু সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণ করে, আবার অতি সামান্ত কারণেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অণর স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকে। তাসমেনিয়াঝসীদিগের মধ্যেও প্ররূপ রীতি প্রচলিত আছে। কাদিয়াদের (kasia) মধ্যে আদে বিবাহ বন্ধন দেখিতে পাওয়া বার না। মলয়-পশি-নেদিয়া (Malayo Polynesiaa) দ্বীপবাদিগ্রক অসভা ইইলেও অনেকটা সমূরত, কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধনের স্থ্রপা দৃষ্টি হয় না।

তাহেতী (Tubeti) প্রভৃতিদের মধ্যেও এই আজি প্রব্যো-জনীয় সামাজিক ব্যাপারের কোন স্কপ্রথা নাই।

কোন কোন অসভা জাতীয় লোকের স্ক্রীগ্রহণ ব্যাপার প্র অপেকাণ্ড ঘণিত। ইহাদের মধ্যে পাত্রপাত্রী-বিচার নাই। নিজের ভগিনী বা কভাকেণ্ড ইহারা সমাজের প্রথা অমুসাঙ্গে ইন্দ্রিয় সজোগের পদার্থে পরিণত করিয়া লয়। এই বিবজ্ ছিশিবায়ানগণ ও উদাহরণ স্থানীয়। কাদিয়াক (Kadiak)
ভাতীয় লোকের মধ্যেও এইরূপ প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়।
করেণ (Karen) জাতীয় লোকদের পিতায় ও কন্সায়, লাতায়
ও ভগিনীতে স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে দেখা যায়। বাষ্টিয়ান
(Bastian) লিখিয়াছেন, আফ্রিকার গণজাল্ভস (Gonzalves)
ও গাবুন (Gaboon) অন্তরীপের রাজগণ আয়্বংশের বিশুদ্ধি
সংরক্ষণার্থ স্থীয় কন্সাকে রাণী করিয়া লয়। আবার রাণীগণ
পতির মৃত্যুর পরে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই পতির পদে বরণ করে।

অসভ্য সমাজে বিবাহের পাত্রাপাত্র বিচার করার পদ্ধতি দেখা যায় না। পূর্বেবলা হইয়াছে,চিপিবায়নদের মধ্যে স্বীয় কন্তা বিবাহ করার গ্রথা প্রচলিত ছিল। ক্লাবিজেরো ( Clavigero ) বলেন, পাত্তিজ্ জাতীয় ( Panuchese ) লোকেদের মধ্যে ভাতার ভগিনীতে বিবাহ বন্ধন প্রথা প্রচলিত জ্ঞাতার ভগিনীতে আছে। কালী (Cali) জাতি ভ্ৰাতুপুগ্ৰী ও ভাগিনেরীদিগকে বিবাহ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে যাহারা দর্কাপেকা প্রধান ও সম্লান্ত, তাহারা অবাবে খীয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করে। টরকুইমিডা নিউ স্পেনে ভ্রাতায় ও ভগিনীতে এইরূপ ৩। ৪ টী বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া-ছেন। পেরু প্রদেশে ইঙ্ক জাতীয় লোকদের প্রধানগণ সামা-জিক নিয়মানুসারে ব্য়োজ্যেছা সহোদরা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করে। প্রিনেসিয়াতেও এই নিয়ম। স্থাওইচ্ছীপনিবাসী ব্যক্তিদের মধ্যে রাজবংণীয় লোকেরাও সংখাদরা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া থাকে। ভুরি লিথিয়াছেন, মালাগাসি ( Malagasy ) জাতীর লোকেরা সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করিতে পারে না, কিন্তু বৈমাত্র ভগিনীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবন্ধ ভইতে ইহাদের কোনও বাধা নাই।

প্রতীচ্য জগতেও প্রতিষ্ম তণিনীতে বিবাহপ্রথার একবারে অসম্ভাব নাই। ইজিপ্রের টলেমি (Ptolemy) গণের প্রতিষ্ম ভাগনীতে বিবাহের অনেক প্রমাণ আছে। স্কলনাতেও এইরপ বিবাহ হইত। হিনস্কলো সাগায় (Heim skringla saga) লিখিত আছে, রাজা নিরদ (Nirod) তাঁহার ভগিনীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ রাজবিধি দ্বারা সমর্থিত।

বৈপিত্তগিনীর সহিত বিবাহবন্ধনেরও বহুল উদাহরণ দেখিতে পাওরা যায়। এবাহাম সারাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কানানাইট (Cananites), আরবীর, ইজিপ্রীয়, আদিরীয় ও পারদিক প্রভৃতির মধ্যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল। স্থানবিশেষে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। বেদ্ধাদের সামাজিক রীত্যস্মারে তাহারা ক্যেষ্ঠা ভগিনী বা পিসী মাসী প্রভৃতিকে বিবাহ করিতে পাঙ্কুনা, কিন্ত কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ তাহা-

দের বিধি সঙ্গত। এতদ্যতীত উহাদের মধ্যে বিবাহ খণ্ডনের বিধান নাই। বেন্দারা বলে, কেবল এক মাত্র মৃত্যুই স্ত্রীপুরুষের বিবাহবন্ধন ছেদনে সমর্থ। কিন্তু উহাদের প্রতিবাদী কাণ্ডীয়গ্র্প বিবিধ প্রকারে উহাদের অপেক্ষা উন্নত হইলেও বিবাহবন্ধন সম্বন্ধে এরূপ দৃঢ় ধারণাশীল নহে।

ফিউজিয়ান প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্যজাতীয় লোকের মধ্যে বছ পুরুষে এক যোগে একটীমাত্র স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রথা যে কেবল ইতর বহ ভৰ্ত্তকতা ও বহু পত্নীকুণা শ্রেণীর লোকদের মধ্যেই আবদ্ধ, তাহা নহে। সিংহল, মলবার ও তিববতে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এই প্রথা পরিল ক্ষত হয়। অপর পক্ষে বহুপত্নীকতা সকল সময়ে সকল সমাজেই দেখিতে পাভয়া যায়। অতি উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্যেও এই প্রথা বিভাগান রহিয়াছে। স্থবিখ্যাভ গ্রন্থকার মনিখের বিখাস, যৌন চুনীতি ছারা সমাজে নিতাই অশান্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এ কথা ইতিহাসসিদ্ধান্ত-সমত নহে। এলি ইটিন ( Alentin ) দ্বীপের অধিবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের মধ্যে নৈতিক ভাব অতি কর্দর্যা। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রী ঘটিত কলহ অতি অন্ত্র পরিলক্ষিত হয়। মিঃ কুক্ লিখিয়াছেন—"আমি এ পর্যান্ত যে দকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, উহাদের মত শান্তি-প্রিয় ও নির্নিব্যাদ লোক অতি অল্লই দেখিয়াছি। যদি চারিত্রিক সাধুতার বিষয়ে উল্লেখ করিতে হয়, তবে আমি ম্পর্কা সহকারে বালতে পারি, উহারা এ সম্বন্ধে সভাজগতেরও আদর্শ স্বরূপ।"

হার্কার্টস্পেনসার বলেন,—পতি ও পত্নীর মধ্যে প্রণয় বন্ধন থাকিলেই যে সমাজে অত্য কোন প্রকার অশান্তির উদ্ভব পত্নীত্র ও সামাজিক হর না, এ কথা স্বীকার করা যায় না। থেলিকেট (Thelinket) জাতীয় লোকেরা পত্নী ও পুত্রগণকে অতীব সেহ-মমতার চল্ছে দেখিয়া থাকে, औरनाकरमद मरवा ७ गरबंध नक्का, नम्रा ७ मठीय रमधा यात्र । किन्छ উহাদের সমাজ অতীব জঘত। উহারা মিথাবাদী, চোর, অত্যন্ত নিচুর। উহারা দাস দাসী ও বন্দীদিগকে অবলীলাক্রমে নিহত করে। বেচুয়ানা (Bechuana) জাতীয় লোকদের স্বভাবও এইরপ। ইহারা মিখ্যাবাদী, ডাকাইত ও নর্ঘাতক। কিন্তু ইহাদের স্ত্রীগণ লজ্জাশীলা ও সতী। আবার অপর পক্ষে তাহিতির লৌকেয়া (Tabitians) শিলাদি কার্য্যে এবং সামাজিক শুখালায় যথেষ্ট উন্নত, কিন্তু উহাদের মধ্যে প্রদারাভিমর্যণ অবাধে 🦠 চলিত আছে। স্ত্রীলোকদের প্রপুর্বগ্রহণে কোনও বাধা নাই। ফিজীয়ানেরা'ভয়ানক বিখাদথাতক, নিটুর –এমন কি উহারা নররাক্ষ্ম। কিন্তু উহাদের গ্রীগণ সভীত্যংরক্ষণে সবিশেষ

পটু। বলিতে কি, অধিকাংশ অসভ্য সমাজেই স্ত্রীধর্ম উত্তমরূপে সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

কনিয়াগাগণের (Koniagas) মধ্যে যে পর্যান্ত মেয়েদের বিবাহ না হয়, সে পর্যান্ত উহারা যথেচ্ছভাবে ও অবাধে পর পুরুষের সঙ্গ করিতে পারে। কিন্তু বিবাহ হওয়ামাত্রই উহাকে সতী হইতে হইবে । পর্যাটক হেরেরা কৌমার ব্যভিচার (Herrera) লিখিয়াছেন,কুমানা (Cumana) জাতীয় কুমারীরা বিবাহের পূর্ব্ব পর্যান্ত বহুপুরুষের উপভোগ্যা হুইলেও তাহা দোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না, কিন্তু বিবাহান্তেই তাহার পক্ষে পরপুরুষসংসর্গ দোষজনক বলিয়া গণ্য হয়। পেরুবীয়দের সম্বন্ধে পি পিজারো ( P Pizarro ) লিথিয়াছেন—উহাদের স্ত্রীগণ সর্বতোভাবে পতির অনুবর্তিনী, পতি ভিন্ন অপর কাহারও সংসর্গে উহাদের চরিত্র হুষ্ট হয় না। কিন্তু বিবাহের পূর্বের কন্তা যাহার তাহার সংসর্গ করিয়া থাকে. তাহাতে কোন বাধা দেওয়া হয় না এবং উহা দোষ-জনক বলিয়াও বিবেচিত হয় না। চিবচা (Chibchah) জাতীয় লোকদের মধ্যেও ঠিক এই প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহের পূর্বে চিবচা জাতীয় স্ত্রীলোকে শত পুরুষে উপগতা হইলেও স্বামীরা তাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের পরে পরপুরুষের প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকাইলেও উহারা স্ত্রীকে ক্ষমার্ছ বলিয়া মনে করে না।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা মনে হয়, সামাজিক শৃষ্খলার ক্রমো-রতির সহিত পতিপত্নীসম্বন্ধের ক্রমোরতির স্বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এই কয়েকটা প্রমাণ ছারা কোন প্রকার সিদ্ধান্তই সংস্থাপিত হইতে পারে না। আমরা সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই দেখিতে পাই, স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ স্থদুঢ় না হইলে সামাজিক বন্ধন কোনক্রমে স্থদুরু হয় না। স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ যতই দৃঢ় হয়, সমাজ ততই উন্নত হয়। ছই চারিটী অস্ভ্য সমাজের উদাহরণ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না । জগতের সম্গ্র মান্ব-স্মাজের ক্রমোল্লতির ইতিহাসের সহিত বিবাহবন্ধন-সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্ৰত্যেক সভাসমাজই পারিবারিক দৃঢ় বন্ধনের সহিত সামাজিক শৃঙ্খলার ক্রমোন্নতি স্ত্রম্পাষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সমাজ তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত্গণ অসগোত্ত (Exogamy) এবং সগোত্ত ( Endogamy ) বিবাহ সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। বৈসামরা এখানে Exogamy এবং Endogamy সম্বন্ধেই ছুই চারিটা কথা বলিব। এই হুইটী বৈদেশিক শন্ধকে মনুসংহিতোক্ত "অসগোত্ৰ" ও "সংগাত্র" শব্দের যথায়থ প্রতিনিধি বলিয়া আমরা অবশ্রুই মনে করি না। তবে অপর প্রকার স্থনির্কাচিত শব্দের অভাবে আমরা Exogamy শব্দকে অসগোত্র বিবাহ এবং Endogamy শব্দটিকে সগোত্র বিবাহ রলিয়া ধরিয়া লইতেছি।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে মিঃ যোহন এক মাক্লেনেন (Mr. John F. Mc Lenanu M. A.) আদিন সমাজের বিবাহ প্রথা (Primitive Marriage) নামে এক থানি উপাদের গ্রন্থ লিথিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি উক্ত হুই প্রকার বিবাহের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আদিন সমাজে হুই প্রকার স্ত্রীগ্রহণপ্রথা পরিলক্ষিত হয়, যথাঃ—এক শ্রেণীর লোক স্ব জাতি (Tribe) হুইতে বিবাহার্থ কন্তা গ্রহণ করে না। ইহারই নাম Exogamy বা অসগোত্র বিবাহ। অপর এক শ্রেণীর লোক নিজ জাতীয় লোকের মধ্য হুইতেই বিবাহার্থ কন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহারই নাম Endogamy ছে অপহরণপূর্বক স্ত্রীগ্রহণপ্রথাও (The form of capture in marriage-ceremony) এই গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হুইয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর হার্কার্ট স্পেন্সার ম্যাক্লেনেনের আদিম সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত থণ্ডন করিয়াছেন।

ম্যাক্লেনেরে একটা সিদ্ধান্ত এই যে, আদিম সমাজে সর্বা-দাই যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহাদি হইত। এই অবস্থায় সমাজে বীর ও যোদ্ধাদিগেরই অধিকার প্রয়োজন হইত। তজ্জ্য তাহারা ক্যাসন্তানদিগকে নিহত করিয়া পুত্রসন্তানদিগকেই উত্তমরূপে ভরণপোষণ করিত। এই অবস্থায় সমাজে ক্যাসস্তানগণের শোচনীয় অভাব ঘটে. এই অভাব হইতে অপত্ৰতা ক্যাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। নিজ জাতির মধ্যে এইরূপে কন্তার অভাবসংঘটন নিবন্ধনই Exogamy রা অসগোত্র বিবাহের প্রথা প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল এবং এই প্রথা দীর্ঘকাল প্রচলনের পরে নিজবংশের ক্যাবিবাহ সামাজিক নিয়মে অবশেষে একবারেই দোষাবহ হইয়া উঠে। স্বজাতীয়-দের মধ্যে কন্সার অভাবহেত যে প্রথার প্রথম উৎপত্তি হইয়া-ছিল, কালে তাহাই সামাজিক বিধিতে পরিণত হইয়া সংগাত্তের ক্সাবিবাহ ধর্মবিক্ষম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাই মিঃ ম্যাক্লে-নেনের একটা সিদ্ধান্ত। তিনি আরও বলেন, ক্রন্তার অভাব-নিবন্ধনই বহুভূত্ত্কতা-প্রথার উৎপত্তি হয়।

কন্তা অপহরণ ছারা বিবাহ এখনও অনেক আনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। কন্তাহরণ-প্রথা যে সকল সমাজ হইতে দ্রীভূত হইয়াছে, সে সকল সমাজেও এই প্রথার আভাস ও পদ্ধতি বিবাহব্যাপারের বহু আমুস্থিক কার্য্যে দৃষ্ট হয়। মিঃ ম্যাক্লেনেনের বহু সিদ্ধান্তে পণ্ডিতপ্রবর হার্কার্ট স্পেন্সার যথেষ্ট অসম্পতি প্রদর্শন করিয়াছেন। লেনান বলেন, সভাত

সমাজে অসগোত্র বিবাহের প্রথা লোপ পাইয়াহে। স্পেনার লেনানের যুক্তি ও উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। অতি স্থসভা ভারতব্যায় বান্ধাণা অসগোত্র বিবাহেরই পক্ষপাতী।

লেনান বলেন, অসভ্যসমাজে কলানিধন করার প্রথা প্রচলিত ছিল, এই নিমিত্ত কলার সংখ্যা অল হওয়ায় বিবাহার্থ ক্যাহরণ করা হইত। হার্কার্ট স্পেন্সার এই উভয় সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন, অসভ্য সমাজে থেমন কন্তা নিধন করা হইত, তেমনি যুদ্ধবিগ্রহে অনেক পুরুষও নিহত হইত, স্মৃতরাং কেবল ক্ঞার সংখ্যাই যে কম হইত, ইহা বলা ষাইতে পারে না। বে সমাজে কন্তার সংখ্যা হাস হয়, সে সমাজে বছবিবাহ প্রথা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বেনান নিজেই লিথিয়াছেন, ফিউমিয়ানগণ ক্যাহরণ করিয়া বিবাহ করিয়া থাকে এবং উহাদের মধ্যে বছবিবাহ যথেষ্ঠ প্রচলিত। বছবিবাহ কলাদংখ্যারতার পরিচায়ক নহে। তাদ-মেনিয়ানগণের মধ্যে বহুবিবাহ অত্যন্ত প্রচুলিত। লায়ড (Loyd) লিথিয়াছেন, উহাদের মধ্যে অপহাতা কন্তার বিবাহ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া ষায়। অণ্দিম অধিবাদিগণের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ লোকেরই তুইটী স্ত্রী। কুইন্সলাণ্ডের মাকাডামা জাতীয় লোক-দের মধ্যে স্তীলোকদের সংখ্যা অতান্ত বেশী। কিন্তু প্রত্যেক লোকেরই তুইটা হইতে পাঁচটী স্ত্রী থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ভাবেটা জাতীর লোকদের মধ্যে বছবিবাহ ও স্ত্রীহরণপথা যুগপং দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ত্রাজিলিয়ান-গণের মধাও এই উভয় প্রথা যুগপৎ প্রচলিত রহিয়াছে। কারিবগণের মধ্যেও এই উভর প্রথাই পরিলক্ষিত হয়। হামবোল্ট্ ( Humboldt ) এই সম্বন্ধে বহু উদাহরণ প্রদর্শন ক্রিয়াছেন। স্তরাং ক্যার অভাবনিবন্ধনই যে জীহরণ-প্রস্কাক পাণিগ্রহণ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, এ কথা বলা যাইতে পারে না।

ম্যাক্লেনানের অপর একটা সিদ্ধান্ত এই যে, বালিকা হত্যাতে কন্তার হ্রাস হয়,—ইহার ফলে আদিম সমাজে স্ত্রীহরণ ও বংভর্জ্কতা (Polyandry) প্রথা প্রবর্ত্তিত ইইয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত বৃত্তিসঙ্গত নহে। কেন না, তাদ্মনিদ্ধান, অষ্ট্রেণ্ডিয়ান, ডাকোটা ও আজিলিয়ানগণের মধ্যে আদৌ বহু-ভর্জ্কতা দৃষ্ট হয় না। এস্কুইমোদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু ইহারা স্ত্রীহরণ করা কাহাকে বলে আদৌ তাহা জানে না। টোডাদের মধ্যে বহুভর্জ্কতা প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে অপহরণপূর্ক্তিক পাণিগ্রহণ প্রথা একবারেই প্রচলিত নাই।

কোমাকা, নিউজিলাগুার, লেণচা, ও কালিকনিয়া-নিবাসী-দের মধ্যে সংগাত্র ও অসংগাত্র উভয় প্রকার বিবাহপ্রথা বর্ত্তমান। ফিউজিয়ান, কারিব, এস্কুইমো, বারণ, হটেনটট্ ও প্রাচীন ব্টনগণের মধ্যে বহুবিবাহ ও বহু ভর্তৃকতা পরিলক্ষিত হয়। ইরোকোইস্ এবং কিপোয়া জাতীয় লোকদের মধ্যে আদৌ অপহরণপুর্বক বিবাহপ্রথা নাই।

স্পেন্দার বলেন, কলা অপহরণপূর্ব্বক স্ত্রীগ্রহণপ্রথা কলাবধনিবন্ধন কলার অভাবজনিত নহে। আদিম সমাজে স্ত্রীরত্বও অন্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত ছিল। এইরূপ সমাজে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে বিজয়ীপক্ষ বিজ্ঞিতগণের সকল প্রকার সম্পত্তিই লুঠন করিয়া লইত, তন্মধ্যে রমণী অপহরণও অল্পতম। রমণীগণ দাদীরূপে, উপপল্পীরূপে ও জ্রীরূপে ব্যবহৃত হইত। অসভ্য সমাজে এই প্রকারে নারীহরণপ্রথার অভাব ছিল না। টারনার লিখিয়াছেন, সামোয়াতে বিজয়ীরা যখন লুক্তিত সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইত, তখন অপহৃত স্ত্রীলোক্ত বিজয়িগণ বিভাগালুসারে প্রাপ্ত হইত। ইলিয়াত পাঠেও জানা যায়, প্রাচীন গ্রীক্গণ পবিত্র ইটিয়ান নগর লুঠন কলিয়া যে সকল স্ত্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে তাহারা আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। আধুনিক ইতিহাসেও এরূপ ঘটনার অভাব নাই। এত দ্বারা স্থামাণ হয় যে, সমর্বিজ্বের সহিত্ব স্ত্রীহরণব্যাপার পুরাক্যলের নিত্য ঘটনা।

কালে এইরূপে স্ত্রীহরণ বীরন্ধগোরবের পরিচায়ক হইয়া
উঠিল। সমাজে স্ত্রী-অপহারীরা সবিশেষ সম্মানিত হইত। এইরূপে অসগোত্রে বিবাহপ্রথা গোরবজনক বনিয়া মানব সমাজে
আনৃত হইতে আরক্ষ হয়। অবশেষে সাধারণ বিবাহেও অধুনা
এই সমর সাজসজ্জা ও ধুমধান গোরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া
আসিতেছে। তাই এখনও আমরা এদেশেও অধিকাংশ হানেই
বিবাহে এক প্রকার সমরাভ্ষর দেখিতে পাই। মহাভারতে
ক্রাপহরণ পূর্বক বিবাহের উদাহরণ রহিয়াছে। মন্ত্রসংহিতার
যে আট প্রকার বিবাহ আছে, তমধ্যে রাক্ষস ও পেশাচ বিবাহ
আদিম অবস্থার বিবাহেরই ঐতিহাসিক শ্বতি। রাক্ষস বিবাহ
সম্বন্ধে মন্ত্র নিথিয়াছেন—

"হত্বা ছিত্বা চ ভিত্রা চ ক্রোশস্তীং ক্রদতীং গৃহাং।
প্রসন্থ কল্পা-হরণং রাক্ষসো বিধিকচ্যতে॥" (মন্ত্র এওও)
মেধাতিথি বলেন, কল্পাণক হইতে বলপূর্ব্ধক কল্পা হরে
করিয়া আনিয়া কল্পাবিবাহ করাই রাক্ষ্য বিবাহ। এই অবস্থায়
কল্পা প্রদানে হদি কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটে, ভবে দওকাঠাদি
দারা প্রতি পক্ষকে তাড়াইয়া বা ওড়্গাদি দারা নিহত করিয়া
এবং প্রাকানপুরত্র্গাদি ভেদ করিয়া কল্পা অগহর্ণ করা হয়।

অনাথা কন্তা তোমরা আমার রক্ষা কর, আমার হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। এইরূপ রোদন করে এবং আক্রোশ প্রকাশ করে। ইহাই রাক্ষ্য বিবাহ।

অপর এক প্রকার বিবাহের নাম— পৈশাচ বিবাহ। মন্ত্র বলেন— .

"স্প্রাং মত্তাং প্রমন্তাং বা রহো যত্রোপগছতি।

স পাপিঠো বিবাহানাং পৈশাচলাষ্টমোহধমঃ॥" (মন্থ ৩০৪)

স্থাে, মতা বা প্রমন্তা কন্তাকে গোপনে অভিমর্যণ করাই
পৈশাচ বিবাহ। নিদ্রিতা, মত্তপরবশা এবং কোন প্রকার

ক্রিয়াদি দ্বারা বিগতচেতনা কন্তার অভিমর্যণ করিয়া উহাকে

ক্রীত্বে পরিণত করা অভি জঘন্ত কার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

মন্ত্র মতে, ক্ষ্ত্রিয়গণ রাক্ষদ বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদের পক্ষে রাক্ষদ ও পৈশাচ উভয়ই নিন্দনীয়। রাক্ষদ ও
পৈশাচ এই উভয় বিবাহই কন্তা বা কন্তাকর্তার অনিচ্ছায় ঘটিয়া

থাকে। রাক্ষদ-বিবাহ হননপ্রাধান্তময়, পৈশাচ বিবাহ বঞ্চনাময়।

এই দকল বিবাহ পাণিগ্রহণ সংস্কারনিরপেক্ষ। এই দকল বিবাহে
পাণিগ্রহণের পূর্বেই কন্তাছ অপগত হইয়া যায়। মেধাতিথি

এ সম্বন্ধে স্ক্র বিচার করিয়াছেন।

যাহা হউক, অসভ্য সমাজে পৈশাচ বিবাহের প্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। উহাদের মধ্যে রাক্ষস বিবাহের প্রথাই প্রচলিত এবং এইরূপ বিবাহ যে গৌরবজনক বলিয়া আদৃত, পরবত্তী সময়েও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সমাজের আদিম অবস্থায় অনেক স্থলেই রমণী বীরভোগ্যা ভলিয়া পরিগণিত হইত। বীর্ত্বই কোন সময়ে বর্ত্বের গুণ বলিয়া গণ্য হইত। আমাদের দেশে দীতার বরপরীক্ষায় এই প্রকার বীরত্ব পরীক্ষিত হইয়াছিল; দ্রৌপদীর পাণিগ্রাহক-নির্বাচন কালে সমরকৌশলের একটী সুক্ষতম ব্যাপার লক্ষ্য-বেখপরীক্ষায় বর নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত রামায়ণ মহাভারত অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। অসভ্য সমাজেও বীর্ত্তই বিবাহ ও বীরত্ব বরত্বের গুণপরিচায়ক ছিল। হারন্ডন ( Herndon ) বলেন, মাহুই (Mahue) জাতীয় লোকের মধ্যে যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্লেশসহিষ্ণু না হয়, তাহাকে জামাতা বলিয়া কেহ গ্রহণ করে না। আমেরিকার উত্তর-আমাজন জনপদে পুরাকালে যাহারা সংগ্রামে পরাক্রম দেখাইতে না পারিত. তাহাদিগকে কেহ কন্তা দান করিত না। ডাইক জাতীয় লোকেরা সামাজিক লোকদের সমক্ষে নিহত শত্রুশির দেখাইতে না পারিলে বিবাহ করিতে পারিত না।

আপাচা (Apacha) নামক অসভ্য জাতীয়নোরীদের বীরত্ব-

প্রিয়তা অতি অন্তুত। ইহাদের মধ্যে স্বামী রণক্ষেত্র হইতে অক্বতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে স্ত্রীলোকেরা ত্বণার সহিত তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। উহারা ভীক্র বলিয়া নিন্দিত হয়। স্ত্রীবা ম্পষ্ট ভাবেই বলে, "যাহারা সমরে পরাত্ম্ব বা পশ্চাৎপদ তাদৃশ জবন্ত ভীক্রদের আবার রমণীতে প্রয়োজন কি ?"

কিন্ত সমাজে সকল সময়ে বীরবিক্রম-প্রদর্শনের স্থবিধা সকলের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। এই নিমিত্ত ক্সাহরণপূর্বক রাক্ষসবিবাহ অসভ্য সমাজে সবিশেষ গৌরবজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। মতু বলেন—

"পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রো বা বিবাহে পূর্ব্বচোদিতো।
গান্ধর্বো রাক্ষসশৈচব ধর্ম্মে ক্রন্ত তৌ স্থতো॥" (মন্ত্র এ২৬)
এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ক্ষত্রিয়গণ গান্ধর্ব ও রাক্ষস
বিবাহ করিতে পারেন, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে গান্ধর্ব ও রাক্ষস
মিশ্রিত একপ্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল। উক্ত শ্লোকাংশের
ভাষ্যে মেধাতিথি লিথিয়াছেন:—

"যদা পিতৃগৃহে কন্তা তত্রন্থেন কুমারেণ কথঞ্চিৎ দৃষ্টিগোচরা-পল্লেন দৃতীসংস্কতেন ইতরাপি তথৈব পরবতী ন চ সংযোগং লভতে তদা বরেণ সংবিদং কৃত্বা নয় মামিতো যেন কেন চিত্র-পারেনেত্যাত্মন নায়য়তি সচ শক্ত্যাতিশয়াৎ কৃত্বা ছিত্বা চেত্যেবং হরতি। তদা ইচ্ছয়ান্যোল্ডসংযোগ ইত্যেতদপ্যস্তি গান্ধর্ব ক্লপং; হত্বা ছিত্ত্বেতি চ রাক্ষসক্রপম।"

অর্থাৎ বয়স্থা কন্তা কোন কুমারকে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত পরিণীতা হইতে যদি ইচ্ছা করে এবং কোনরূপ দোত্য-সাহায্যে অভিপ্রেত বরের নিকট সেই বাঞ্চা জানাইলে কুমার যদি প্রতিকুলাচারী কন্তার বন্ধুগণকে হত্যাদি করিয়া সেই কন্তার বিবাহ করে, তবে উহা রাক্ষস-গান্ধর্কমিশ্রাবিবাহ নামে খ্যাত হয়। শ্রীক্ষণের সহিত ক্রিণীর বিবাহ এই রূপ। অর্জ্ক্নের সহিত স্থভদার বিবাহও এই শ্রেণীর বিবাহের দৃষ্টাস্ত।

অসভ্য সমাজে বিবাহব্যাপারে কলা ও কলাপক্ষের এক প্রকার কপট প্রাতিকুলা প্রদর্শিত হইরা থাকে। ক্রান্টজ্ কলা বা কলা- (Crautz) বলেন, এস্কুইমোদের কলাগণ পক্ষের প্রাতিকুলা লজ্জাশীলতার অতীব পক্ষপাতী। বিবাহের কথা বলিলেই উহারা লজ্জা প্রকাশ করে। বিবাহের সময়ে এই কপট লজ্জা প্রকাশ কপটক্রোধাভিনয়ে পরিণত হইরা থাকে। কলার বিবাহ সময়ে বর আসিলে বরকে দেখা মাত্রই কলা ব্যাত্রভীতা হরিণীর লায় চমকিয়া দৌড়িয়া পালায়, ক্রোধে চুলের গোছা ছিঁড়িয়া ফেলে। বুস্মেন জাতীয় কলাদেরও এইরপ স্বভাব। বুস্মেনদের কলাদের বেশী বয়দে বিবাহ

হইলেও তাহারা এই কপট লজ্জা ও ক্রোধের ভাব প্রদর্শন করে। এমন কি, উহার কোমারহর যুবক যদি স্বয়ংও বর হয়, তাহা হইলেও উহারা আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে বিবাহের সময়ে নানা প্রকার অনিচ্ছা ও কপট ক্রোধের অভিনয় করিয়া থাকে।

দিনাইবাসী আরবদের মধ্যে আরও বাড়াবাড়ি। ইহাদের কন্থাগণ বেশী বয়দে বিবাহিতা হইয়া থাকে। এমন কি, বিবাহের পূর্ব্বেও কাহারও কাহারও "কৌমারহর" জ্টিয়া যায়। অবশেষে দেই কৌমারহরই বর হইয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেই প্রণমীর প্রতি কপট কোধ প্রদর্শিত হইতে আরব্ধ হয়। মনে প্রাণে উহারা স্বায় প্রশারিত বয়কে ভাল বাসে, কিন্তু আত্মীয় স্বজনের সম্মুথে উহাকে প্রহার করে, উহাকে লক্ষ্য করিয়া লোম্ব নিক্ষেপ করে, তাহাতে উহার দেহ কত বিক্ষত হইয়া পড়ে। এমন কি, উহাকে কামড়ায়, পদাঘাত করে, প্রহার করে এবং নিজে কুন্ধার স্থায় ও ভীতার লায় চীৎকার করিতে থাকে। যে যুবতী এই সকল কপট ভাব অধিক মাত্রায় প্রদর্শন করে, সমাজে সেই অধিকতর লজ্জাবতী মেয়ে বলিয়া সমান্ত হয়। পতির বাটীতে যাওয়ার সময়ে উহারা কুরবীর লায় মুক্তকণ্ঠে গগন বিদীর্ণ করিয়া বোদন করিতে থাকে।

মুজো (Muzo) নামে এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদের
কন্সার বিবাহ- প্রস্থাব হইয়া গেলে বর কন্সা দেখিতে সমাগত
হয়। তিন দিন পর্যান্ত উহাকে কন্সা তোষণ করিতে হয়।
এই সময়ে কন্সা উহাকে মুষ্ট্যাঘাতে ও চপেটাঘাতে উত্তম
রূপে প্রহার করিতে থাকে। তিন দিবস গত হইলে রুষ্টা
ছণ্ডী পরিতুষ্টা হইয়া রন্ধন করিয়া বরের সেবা করিতে থাকে।
এই প্রতিক্লাচার কোথাও কোন কপটতার অভিনয়স্চক,
কোথাও বা যথার্থই স্ত্রীজন সভাবস্থলত লক্ষাশীলতামূলক।

স্থান-বিশেষে কভাপক্ষের স্ত্রীলোকেরাও বরের প্রতি নানা-প্রকার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। অধিকাংশ স্থলেই এইরূপ প্রাতিক্ল্য কপট প্রাতিক্ল্য মাত্র। স্থমাত্রার মেয়েরা বিবাহের সময়ে বরকে নানাপ্রকারে কপট বাধা প্রদান করে। কভাও উহাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

আর্কেনিয়ানগণের বিবাহ-সভা রমণীগণের রণস্থলী বলিয়া প্রতিভাত হয়। যুথে যুথে রমণী অস্ত্রাদি সহ বীর সাজে সাজিয়া কল্যাসংরক্ষণার্থ নিযুক্ত হয়, উহারা হাতে গদা ও লোফ্র লইয়া বিবাহ হুলে উপস্থিত থাকে। বরকে কপট বাধা দেওয়াই এই জাতীয় লোকদের বিবাহপ্রথার একটা প্রধানতম অঙ্গ। কামস্কাট্কাতে বিবাহপ্রণালী দেখিলে বিদেশীয় দর্শকের
মনে প্রথমে আত্তকের উদয় হয়। কভার গ্রামস্থ নারীগণ
একত্র হইয়া কভার সংরক্ষণার্থ একত্র হয়। উহায়া নানাপ্রকার অস্তধারণ করিয়া বীরাঙ্গনাবেশে বিবাহ সভাকে
চণ্ডীযুদ্দের লীলাস্থলীতে পরিণত করে। বাস্তবিক এই
সময়ে কোন প্রকার রক্তারক্তি খুনাখুনি না হইলেও স্ত্রীলোকেরা
এমন ভাবে কভাকে সংরক্ষণ করিয়া থাকে যে কভাকে একাকিনী
প্রাপ্ত হওয়া বা অয় সংখ্যক সঙ্গিনী সহ প্রাপ্ত হওয়া বরের পক্ষে
একাস্ত কঠিন হইয়া উঠে।

মনুসংহিতায় যে প্রকার রাক্ষস বিবাহের বিবরণ আছে, আসভ্য জাতীয় অনেক লোকের মধ্যে সেই প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইতঃপূর্বে সে সম্বন্ধে অনেক উদাহরণ প্রদক্ত হইয়াছে। আর্কেনিয়ান, গোও, গডেরার (Gandor) ও মাপুছা (Mapucha) প্রভৃতি জাতীয় লোকের মধ্যে এই প্রথা বহু প্রচলিত আছে। এদেশের বাগদী, লেপচা প্রভৃতি জাতির মধ্যে এখনও এই সকল লুপ্ত প্রায় প্রথা পরিলক্ষিত হয়। বহুভর্কভা (Polyandry)

সমাজের আদিম সময়ে বহুভর্তৃকতা প্রচলিত ছিল। এখনও কোন কোন স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে। মহাভারত পাঠে জানা যায়, বহুভর্তৃকতা প্রথা বেদবিক্নন। বেদ বহুভর্তৃকতাবিবাহ প্রথার সমর্থক নহে। পঞ্চ পাশুবের সহিত দৌপদীর বিবাহ দান সম্বন্ধে ক্রপদ রাজা শাস্ত্রসিন্ধান্ত ও লোকাচারের দোহাই দিয়া প্রভূত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অর্জ্জন লক্ষ্যবেধ করিয়া দৌপদীকে লাভ করিলেন। তথন দৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইল। যুধিষ্ঠির বলিলেন, "বনবাসে আগমন কালে মা বলিয়া দিয়াছেন যাহা লাভ করিবে, তাহা তোমরা পঞ্চ লাতাই ভোগ করিবে। আমরাও মাতার নিকট সেই প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছি। এই প্রতিজ্ঞা ক্রসারে দৌপদী আমাদের পঞ্চ লাতারই মহিষী হইবেন। ইনি আন্থপৌর্কিক নিয়্মানুসারে আমাদের পঞ্চ লাতারই পাণিগ্রহণ করিবেন। যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শুনিয়া ক্রপদ বিশ্বিত হইয়া বলিলেন:—

"একস্ত বছেরা বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন। নৈকস্তাবহুবঃ পুংসঃ শ্রম্যন্তে পত্য কচিৎ॥ লোকবেদবিরুদ্ধং দ্বং না ধর্ম্মং ধর্মবিচ্ছুচিঃ। কর্ত্তু মূহিসি কোস্তেয় কম্মাৎ তে বুদ্ধিরীদৃশী॥"

(ভারত ১।১৯৫।২৭ ২৮)

অর্থাৎ হে কুরুনন্দন! শাস্ত্রে এক পুরুষের অনেক মহিধীর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতির কথা কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। যুধিষ্ঠির তুমি শুচি ও ধর্মবিৎ, এই লোকবেদবিকদ্ধ কার্য্য করা তোমার পক্ষে উচিত নহে।
তোমার এরপ বৃদ্ধি হইল কেন ? যুবিষ্ঠির ইহার উত্তরে বলিলেন
"কি করিব, মাতৃ আজ্ঞা সর্ব্যথাই পালনীয়া। বিশেষতঃ আমি
পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এক সময়ে এক স্ত্রীর পঞ্চ স্বামীর সেবা করা
শাস্ত্রগহিত হইতে পারে, কিন্তু আমুপোর্বিক নিয়মে সময়ভেদে
দৌপদী আমাদের প্রত্যেক লাতার মহিষী হইবেন, এ সম্বন্ধে
শাস্ত্রে কোন নিষেব দেখা যায় না। ধর্ম্মের গতি অতি কৃদ্ধ।
আমরা উহা ভালরূপে বৃথিতে পারি না। কিন্তু মাতার আজ্ঞা
লক্ষ্যন করিতে পারিব না। দৌপদী আমাদের পঞ্চ লাতারই
সম্ভোগ্যা হইবেন।"

ক্রণদ রাজা যুগিন্ধিরের তর্ক যুক্তিতে নিরস্ত হইলেন বটে।
কিন্তু তাগার চিত্ত প্রবোধ মানিল না। তিনি ব্যাসদেবের নিকট
এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলিলেন, এক পত্নীর বহু পতি থাকা
লোকাগারবিক্তন্ধ ও বেদবিক্তন্ধ, এইরূপ কার্য্য পুর্বের্ব কথনও
কোন মহাত্মা ঘারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, কোন বিজ্ঞলোকের ঘারাই
ইহা কথনও অনুষ্ঠেয় নহে! এইরূপ কার্য্য ধর্মসঙ্গত কি না,
তিষিব্যে নিতাস্তই সন্দেহ হইয়াছে।

ধৃষ্টগ্রায় ক্রাপদের অভিপ্রায় সমর্থন করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমি যাহা বলিয়াছি তাহা মিথা। নহে। আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা অধর্মজনকও নহে, বিশেষতঃ অধর্ম কার্য্যে আমার একবারেই প্রবৃত্তি নাই। পুরাণে জানা যায়, গৌতমবংশীরা জটিলা নামী কন্তা সাতজন ঋষির পাণি-গ্ৰহণ কৰিয়:ছিলেন। তিনি ভ্ৰষ্টা ছিলেন না। ধাৰ্মিক ব্যক্তিরা তাঁহাকে খথেষ্ঠ শ্রনা করিতেন। ব্রাহ্মী নাগ্রী মুনিকন্তা প্রচেতার দশভাতার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থতরাং এইরূপ বিবাহ লোকবেদবিরুদ্ধ নহে। যুগপৎ বছপতিছের নিষেধ শাস্ত্রে বিহিত হইরাছে, সময়তেদে নিষিক নহে। বিশেষতঃ মাতৃ-আক্রা অত্যন্ত বলবতী এবং তাহা আমাদের একান্ত পালনীয়।" অতঃপর ব্যাসদেব যুবিষ্টিরের বাক্য সমর্থন করিয়া দ্রৌপদীর পূर्व जत्मत्र कथा छथायन कतिरावन। द्योभनी पूर्वकाम महा-দেবের নিকট পাঁচবার গুণোপেত পতির প্রার্থনা করেন। দয়াময় শঙ্কর উহার প্রত্যেক বারের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া উহাঁকে পঞ্চপতি প্রাপ্তির বর প্রদান করেন। দ্রৌপদী পঞ্চপতি প্রাপ্তি বরের কথা গুনিয়া অপ্রীত ভাবে বলিলেন, 'প্রভো আমি একটা মাত্র গুণোপেত পতিরই প্রার্থনা করিয়াছি, পঞ্পতির বর কামনা করি

নাই। মহাদেব কহিলেন, তুমি পাঁচবার বর প্রার্থনা করিরাছ, স্মতরাং তোমার একেবারের কামনাও আমি নিম্ফল করিত্তে পারিব না। তুমি গুণোপেত পঞ্চ পতি লাভ করিবে।

সর্বাজ ব্যাসদেব এই সকল বলিয়া এই সন্দেহজনক প্রশ্নের
মীমাংসা করিয়া দিলেন। ইহাতে স্প্টভাই প্রভীয়মান হইতেছে
কোনও সময়ে ভারতবর্ষে আর্যাগণের মধ্যেও এই বহুভর্তৃকতা
প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু মহাভারতের সময়ে বা ভাহারও
জনেক পূর্বে যে এই প্রথা সমাজ হইতে একবারে বিলুপ্ত প্রায়
হইয়াছিল, জপদ রাজার কথায় স্পষ্টভাই উহার পরিক্টু প্রমাণ
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থাদে
এখনও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

বিবাক্ষোড়ের দক্ষিণ অঞ্চলের বৈশ্ব ও নাপিতেরা অষ্ঠ্য বা অমপট্র নামে প্রসিদ্ধ। এই অবর্চ জাতীয় লোকদের মধ্যে এখনও বহুভর্তা প্রচ**লিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে** এক ভাতার স্ত্রী অপরাপর ভাতার স্ত্রী বলিয়া গণ্য হয়। এই প্রদেশের স্থারধর প্রভৃতি শিল্পীদের মধ্যেও এক ভ্রাতার পত্নী অপর ভ্রাতাদের পত্নীরূপে বাবহৃত হয়। জ্যেষ্ঠাদি ক্র**মে সভানের স্বত্ত** সংস্থাপিত হয়, অর্থাৎ জোষ্ঠ **সম্ভান জোষ্ঠ ভ্রাতার, তৎপরবর্ত্তী** সন্তান দিতীয় ভাতোর সন্তান ইত্যাদি রূপে সন্তানম্বর সাৰাম হইয়া থাকে। দরিদ্রদের মধ্যেই এইরূপ বিবাহ অধিক দেখিছে পাওয়া যায়। এক বাড়ীতে সাত সংখাদর বর্তমান। সাতজনের সাত স্ত্রী পোষণ করা হুর্ঘট, এমন স্থলে এক স্ত্রী সাত ভাতার পত্নীরূপে গণ্য হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা ত্রিবাঙ্কোড় "ক্যানার" অর্থাৎ কারুকর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলবার উপকূলে কোনও সময়ে বহুভর্ত্বতা প্রথা প্রভূত পরিমাণে পরি-লক্ষিত হইত, কিন্তু এখন আর সেরূপ প্রচলন নাই। তথাপি অনেক স্থানে এখনও এই প্রথা বিভয়ান রচিয়াছে। ইহা আদিম অসভা সমাজে পরিলক্ষিত বহুভর্তুকতা-প্রথার ন্যার ইজিরদোষোড়ত নহে। ইহাদের মধ্যে এ নিমিত্ত বাদবিদংবাদ্ত পরিলফিত হয় না।

মলবারের "নায়র" জাতীয় লোকদের মধ্যেও কোন সময়ে এই প্রথার ষথেষ্ঠ প্রচলন ছিল, কিন্তু এখন এমণঃই ভাষা লোপ পাইতেছে। ফলতঃ রণ্ডুর্মন নায়র জাত র লোকদের মধ্যে প্রত্যেকের পাণিগ্রহণ করা সন্তবপর হইত না, আর প্রত্যেকেই পাণিগ্রহণ করিলে সংসার লইয়া সকলকেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। সমরপ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে এইরূপ বিবাহ স্থবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। নায়রগণ সৈনিক পুরুষ। য়ুরোপেও সৈত্যগণের পক্ষে বিবাহ করা বড় স্থসকত বিশ্বা বিবেচিত হয় না। মলবারের নায়রুষ

এছলে নীসকঠের টীকায় বহুভর্তা যে বেনবিরুদ্ধ তাহার একটা বৈদিক
 প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ঘথা—"তুম্মালেক। মৌতী বিদেত।"

কিন্ত পিতঃমালার আজ্ঞা যে শাস্ত্র-শাসন হইতেও বলষ্ডী, নীলক্ঠ প্রপ্তরামের মাতৃব্ধঘটনা উল্লেখ করিয়' উহার সমর্থন করিয়াছেন।

গণ সামরিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় উহাদের মধ্যেও প্রত্যেকের বিবাহ প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। এক ভ্রাতা বিবাহ করিলে সেই পত্নীও অপর ভ্রাতাদের পত্নী বলিয়া গৃহীত হইত। ইহাতে কাহারও সংসারে আবদ্ধ হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকিত না। এই প্রকারে মলবারের নায়রদের মধ্যে বহুভর্তৃকতা প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। ত্রিবাঙ্কোড়ের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেক জাতিতে এখনও এই প্রথা বিভ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বের স্থায় কুত্রাপি উর্হার বহু প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষের অন্থান্থ স্থানেও কচিং ক্ষচিৎ বহুভর্ত্তার উদাহরণ এখন দেখিতে পাওয়া যায়।

টোডাজাতীর লোকদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের চার পাঁচ বা ততোধিক সহোদর থাকিলে জ্যেষ্ঠল্রাতারা বিবাহ করে। অস্তান্ত লাতারা বয়ঃ প্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠল্রাত্বধ্কেই পত্নী-রূপে গ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠল্রাতার পত্নীর ভগিনীরাও তাহার দেবর-প্রণের সহিত পরিণীতা হইতে পারে। অবস্থাবিশেষে টোডাদের লাত্পণের মধ্যে একস্ত্রী বা বহুস্ত্রী গ্রহণপ্রথা অবলম্বিত হয়। ইহাদের মধ্যে বহুভর্তা ও বহুবিবাহ উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ফিউজিয়ান রমণীরাও সামাজিক প্রথা অনুসারে বহু-পুক্ষের সম্ভোগ্যা হইয়া থাকে। তাহিতীয় লোকেরা বহুবিবাহ করে, আবার উহাদের স্ত্রীগণও বহুভর্তা গ্রহণ করিতে পারে।

বহুভর্তৃকা রমণীরা অধিকাংশস্থলেই সহোদর ভাতৃগণের পত্নী ভইরা থাকে। কিন্তু নিঃসম্পর্ক স্থলেও এইরূপ পত্নীত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কেরিব, এস্কুইমো এবং ওয়ান্সগণের রমণীরা বহুপতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এলিউটিয়ানদ্বীপরানীদের মধ্যে ওই প্রথা প্রচলিত আছে। লানসিরোটার (Lancerota) অধিবাসিনী রমণীরা বহুভর্তা গ্রহণ করে, কিন্তু উহাদিগকে নির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত এক এক স্থামীর সহিত সহবাস করিতে হয়। এক এক পক্ষকাল উহাদের এক এক পতির সহবাস করার নিয়মিত কাল। কাশিয়া (Kasia) এবং স্পোরিজিয়ান কসাকদের মধ্যেও বহুভর্তৃতা প্রথা বিভ্নমান রহিয়াছে। সিংহলের ধনীও উচ্চপ্রেণীর সম্লান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে একাধিক ভাতৃগণের মধ্যে একটা সাধারণ পত্নী দেখিতে পাওয়া যায়। ভাতাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই নিয়ম।

আমেরিকার আভার ও সেপেউর জাতীয় রমনীগণ বহুভর্তার পদ্ধী হইরা থাকে। কাশীরে, লাদকে, কুনাবার, রঞ্চবার, মলবার এবং দিরমূরে এই প্রথা প্রচলিত আছে। আরবে ও প্রোচীন বুটনদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। তিব্বতে এখনও এই প্রথা অধিকতররূপে প্রচলিত আছে। ফলতঃ তিব্বতের হার উষর ভূমিতে যদি বিবাহদার। লোকসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে অনাভাবে দেশের ভীষণ অশান্তি অনিবার্য্য হইয়া উঠিতে পারে। বছভর্তৃতা প্রথা বিভ্যান থাকার তিব্বতের পক্ষে মঙ্গলজনকই বলিতে হইবে। বাণিজ্য ও সমরাদি কার্য্যে যে সকল হলে পুরুষদিগকে দীর্ঘকাল স্ত্রীপুত্রাদি ছাড়িয়া বিদেশে পর্যাটন করিতে হয়, সেই সকল হলে এইরূপ প্রথা সমাজের পক্ষে হিতকরী বলিয়াই বিবেচিত হয়।

## হিন্দ-বিবাহ।

কোন্ সময়ে হিল্পুসমাজে সর্ব্বপ্রথমে বিবাহ-সংস্কার প্রবর্তিত হয়, তাহার বিনির্ণয় করা সহজ্ব নহে। বংশ-প্রবাহ-সংরক্ষণের নিমিত্ত জ্বীপুরুষ-সংযোগ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু বেদাদিগ্রহে প্রজাস্থির অপরাপর অলৌকিক প্রক্রিয়ার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। মানস্থ্যি প্রভৃতি অযোনিসন্তব স্থাইর উদাহরণ। মন্ত্রাহ্মণে নারীর উপস্থদেশকে প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে \*।

ঋথেদ জগতের আদি গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এই ঋথেদের সময়ে হিন্দুসমাজে বিবাহের যে সকল প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহা স্থান্থ সভ্যসমাজের বিবাহপ্রথা বলিয়া সমাদৃত হইবার যোগ্য। বৈদিককালের পূর্বে হিন্দুদিগের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন কি প্রকার দৃঢ় ছিল, তাহা বলা যায় না।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, অতি প্রাচীন কালে ব্যভিচার-লোষ মানবসমাজে দোষ বলিয়া গণ্য হইত না। আমরা আদিমজাতীয় লোকের বিবাহবিবরণে এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। মহাভারতে লিখিত আছে—

শঋতাবৃতে বাজপুত্রি স্ত্রিয়া ভর্তা পতিব্রতে।
নাতিবর্ত্তব্যমিত্যেবং ধর্মাং ধর্মবিদো বিহুঃ॥
শোষেষগ্রেষ্ কালেষু স্বাতন্ত্র্যং স্ত্রী কিলাইতি।
ধর্মমেবং জনাঃ সন্তঃ পুরাণং পরিচক্ষতে॥" ১০১২২০২৫-২৬।
অর্থাৎ পাণ্ডু কুন্তীকে বলিতেছেন, হে পতিব্রতে রাজপুত্রি!
ধর্মজ্জেরা ইহাই ধর্ম বলিয়া জানেন যে প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী
স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট স্বান্থান্ত সময়ে স্ত্রী
স্বাচ্চন্দচারিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মের
কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এতদ্বারা জ্বানা বাইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা প্রাচীন সময়ে কেবল ঋতুকালেই স্বামী ভিন্ন অন্ত পুরুষে উপগতা হইত না। ঋতুকাল ভিন্ন স্বন্ত সময়ে উহারা স্বচ্ছনে স্বন্ত পুরুষে উপগতা

 <sup>\* &</sup>quot;প্রজাপতে মুখিমেতদ্ বিতীয়ম্"— ময়য়ায়ঀ।

হটত। মহাভারতের প্রাপ্তক্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে পাণ্ডু কুস্তীকে বলিতেছেন—"অথ থিদং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মতক্তং নিবোধ মে।
পুরাণমৃষিভিদ্দিন্ধিং ধর্মবিদ্ভিম হাম্মভিঃ॥
অনার্তাঃ কিল পুরা দ্রিয় আসন্ বরাননে।
কামচারবিহারিণাঃ স্বতন্ত্রা\*চাকহাসিনি॥
তাসাং ব্যুচ্চরমাণানাং কৌমারাৎ স্কৃত্রে পতীন্।
নাধর্মোহভূদ্ বরারোহে স হি ধর্ম্মঃ পুরাভবৎ॥
তক্ষৈব ধর্মপৌরাণং তির্যাগ্যোনিগতাঃ প্রজাঃ।

অত্যাপ্যন্তবিধীয়ত্তে কামক্রোধবিবর্জিতা: ॥

প্রমাণদৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভি:।

উত্তরেষু চ রম্ভোক কুরুষ্ঠাপি পূজ্যতে "

আদিপর্ব্ব ১২৩ অধ্যায়-৩-৭।

এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে গৃহে কদ্ধা থাকিত না, উহারা দকলের দহিত আলাপ করিত, দকলেই উহাদিগকে দেখিতে পাইত। "অনার্তাঃ" শব্দের অর্থ "বস্ত্রবিরহিতা" বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, "দর্ব্বৈর্দ্ধিই ং যোগ্যাঃ"। এই ব্যাখ্যায় আদিম-দমাজের অসভ্য উলঙ্গাবস্থার কল্পনা বারিত হইয়াছে। স্ত্রীগণ স্বতন্ত্রা ছিল। উহারা রতিস্থার্থ স্বচ্ছনে যে-দে প্রুষে উপগতা হইতে পারিত—যে দে প্রুষ্বের নিকট যাইতে পারিত। উহারা কৌমারকাল হইতেই ব্যভিচারিণী হইত, তাহাতে উহাদের পতিরা কোনও বাধা প্রদান করিত না। উহা অধর্ম্ম বলিয়াও পরিগণিত হইত না প্রত্যুত প্রাকালে উহা ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য হইত। মহাভারতের সময়ে উত্তরকুক্তপ্রদেশে যে এই প্রথা বর্তমান ছিল, পাণ্ডু নিজেও তাহা স্পষ্টতর ভাবেই বলিয়াছেন। কি একারে এই প্রাচীন প্রথার দক্ষোচ হয়, পাণ্ডু কুন্তীর নিকট সে আংয়ায়িকাও প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"বভূবোদ্দালকো নাম মহর্ষিরিতি নঃ শ্রুতম্। শেতুকেতুরিতি খ্যাতঃ পুত্রস্তভাভবন্মনিঃ॥ মর্যাদেয়ং কতা তেন ধর্ম্মা বৈ খেতকেতুনা। কোপাৎ কমলপত্রাক্ষি যদর্থং তং নিবোধদে॥ খেতকেতোঃ কিল পুরা সমক্ষং মাতরং পিতুঃ। জগ্রাহ ব্রাহ্মণঃ পাণো গচ্ছাব ইতি চাব্রবীৎ॥ খাষিপুত্রস্তঃ কোপং চকারামর্যচোদিতঃ। মাতরং তাং তথা দৃষ্ট্বা খেতকেতুমুবাচ হ॥ মা তাত কোপং কার্যীস্থমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। অনার্তাহি সর্বেষাং বর্ণানামঙ্গনা ভূবি॥ খ্যা গাবঃ হিতাস্তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রক্রাঃ। খ্যাপুত্রাহথ তং ধর্মং শ্বেতকেতৃন চক্ষমে॥ চকার চৈব মধ্যাদামিমাং স্ত্রীপুংসয়োভূ বি।
মান্থবেষু মহাভাগে নত্যেবান্থেষু জন্তুষু ॥
তদা প্রভৃতি মর্যাদা স্থিতেয়মিতি নঃ শ্রুতম্।
ব্যচ্চরন্ত্যাঃ পতিং নার্যামন্ত প্রভৃতি পাতকম্ ॥
ক্রণহত্যাসমং ঘোরং ভবিষ্যত্যস্থখাবংম্।
ভার্যাং তথা ব্যচ্চরতঃ কৌমার-ব্রন্সচারিণীম্ ॥
পতিব্রতামেতদেব ভবিতা পাতকং ভূবি।
পত্যা নিযুক্ত্যা যা চৈব পত্নী পুরার্থমেব চ ॥
ন করিষ্যতি তন্তাশ্চ ভবিষ্যতি তদেব হি।
ইতি তেন পুরা ভীক মর্যাদা স্থাপিতা বলাৎ ॥
\*\*

আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায় ৯-২ ।

অর্থাৎ পাণ্ডু বলিয়াছেন, গুনিয়াছি উদ্দালক নামে মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম খেতুকেতু। খেতকেতু ঘারাই প্রথমে স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দবিহারপ্রথায় বাধাকরী মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। এই খেতকেত যে কারণে কোপাবিষ্ট হইয়া এই মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তাহার কারণ শ্রবণ কর। একদা উদ্দালক, খেতকেতৃ ও তাঁহার মাতা উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আদিয়া শ্বেতকেতুর মাতার হস্ত ধারণ করিলেন এবং তাহাকে "এস যাই" বলিয়া একান্তে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র ইহাতে বড় অসন্ত্রন্থ হইলেন। উদ্ধালক খেতকেতৃকে সান্ত্রনা করিয়া বলিলেন, "বৎস কুপিত হইও না, উহা সনাতন ধর্ম। এ জগতে সকল বর্ণের স্ত্রীই অরক্ষিতা। গোগণের স্থায় মানুষেরাও স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। কিন্তু শ্বেতকেত ইহাতে প্রবোধ পাইলেন না। তিনি স্ত্রী পুরুষের এই ব্যভিচার-প্রথা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত নিয়ম স্থাপন করিলেন। সেই অবধি মানব জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অগ্রান্ত জন্তুদিগের প্রাচীন ধর্ম্মই বলবান রহিয়াছে। শ্বেতকেতুর নিয়ম এই যে, অতঃপর যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে, তাহার পক্ষে ক্রণহত্যার তুল্য ভীষণ অমন্ধলজনক পাপ হইবে। আর যে পুরুষ বাল্যাবধি সাধুশীলা পতিত্রতা পত্নীকে আক্রমণ করিবে, তাহারও এই পাপ হইবে এবং যে স্ত্রী পতিদারা পুত্রার্থে নিযুক্তা হইয়া তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিবে, তাহারও এই পাপ হইবে। হে ভয়শীলে! খেতকেতু বলপূৰ্বক পূর্বকালে এই ধর্মযুক্ত নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন।"

মহাভারত পাঠে আরও জানা ষায়, উতথা ঋষির পুত্র দীর্ঘতমাও \* স্ত্রীগণের স্বচ্ছন্দ বিহার-প্রথার প্রতিষেধ করেন।

এই দীর্ঘতমা ঋষি ও ইহার পুত্র কাক্ষীবানের কথা ঋগ্বেদে বছছলে
 উক্ত হইয়াছে।

মহাভারতে সেই বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—দীর্ঘতমার পত্নী পুত্রবাভ করার পর আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। দীর্ঘতমা কহিলেন, তুমি আমায় দ্বেষ কর কেন ? ততুত্তরে তাঁহার পত্নী প্রছেষী বলেন, স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন, এই নিমিত্ত তিনি উক্ত নামে অভিহিত এবং তিনি পালন করেন এই নিমিত্তই তিনি পতি নামে আখ্যাত। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, আমি তোমার ও তোমার পুরগণের ভরণ পোষণ করিয়া সতত যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছি, আর আমি শ্রম করিয়া তোমাদের ভরণ পোষণ করিতে পারিব না। গৃহিণীর এই বাক্য শুনিয়া ঋষি কোপাবিষ্ট হইয়া নিজ পত্নীকে বলিলেন, আমাকে রাজকুলে नरेमा हन, उथा रहेएउर धननाज रहेरत। भन्नी अपन्ति तनिरनन. আমি তোমার উপার্জিত ধন চাহি না, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর। আমি পূর্ব্বের মত তোমার ভরণ পোষণ করিব না। ইহাতে দীৰ্ঘতমা কুদ্ধ হইয়া বলিলেন, আজ হইতে আমি এই নিয়ম স্থাপন করিলাম কেবল একমাত্র পতিই স্ত্রীলোকদের চিরজীবনের আশ্রর হইবে। স্বামী মরিলে অথবা স্বামী জীবিত থাকিতে স্ত্রী অক্ত পুরুষে উপগত হইতে পারিবে না, অক্ত পুরুষ উপগতা হইলে তাহাকে পতিতা হইতে হইবে। আজ অবধি যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্ত পুরুষে উপগতা হইবে. তাহাদের পাতক হইবে। সকল প্রকার ধন থাকিতেও তাহারা এ সকল ধন ভোগ করিতে পাইবে না এবং নিয়ত তাহাদের অপ্যশ ও অপ্রাদ হইবে, যথা মহাভারতে—

(মহাভা° ১।১০৪।৩৪-৩৭ )

মহাভারতের এই সকল প্রমাণ অনুসারে স্পষ্টই প্রতিপর হইতেছে যে, প্রাতীন কালে হিন্দুসমাজেও বিবাহবন্ধন বর্ত্তমান কালের ন্যায় স্বৃদ্ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা কৌমারকাল হইতেই যথেচ্ছভাবে পরপুরুষ সহবাস করিতে পারিত, ইহাতে তাহাদের কোনও বাধা ঘটিত না। সাধু সমাজেও উহা ধর্ম বিলিয়া গণ্য হইত।\*

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে জানা যায়, রাজকন্তারা ঋষিপুত্রদের সহিত বিবাহিত। হইতেন। ঋগুবেদে ৫ম মণ্ডলের ৬১ হকে যে খ্যাবাশ্ব ঋষির উল্লেখ আছে। ইনি রথবীতি রাজার কন্সাকে বিবাহ করেন। এই সম্বন্ধে সায়ণ এক অভুত প্রস্তাব বর্ণনা করিয়াছেন। দর্ভের পুত্র রাজা রথবীতি ঋষিদের সহিত রাজ-অত্রি বংশীয় অর্চ্চনানাকে হোতৃকার্য্যে বরণ পুত্রীদের বিবাহ, প্রতিলোম অসবর্ণ অৰ্চনানা পিতৃ সমীপে করিয়াছিলেন। বিবাহ রাজপুত্রীকে দর্শন করিয়া স্বপুত্র খ্যাবাখের সহিত তাহার বিবাহ দিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করিলেন। রাজা মহিষীর নিকট এই প্রস্তাব করায় রাজমহিষী আপত্তি করিয়া বলিলেন, তাহাদের বংশে সকল কন্সারই ঋষিদের সহিত বিবাহ হইয়াছে। খ্যাবাখ ঋষি নহেন, স্বতরাং তাহার সহিত রাজকন্তার বিবাহ হইতে পারে না। এই আপত্তিতে বিবাহ ঘটিল না। শ্রাবাশ ইহা শুনিয়া ঋষিত্ব লাভের নিমিত্ত কঠোর তপখ্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। পর্যাটন কালে ভাবাখের সহিত মরুদ্গণের সাক্ষাৎ হয়। মরুদ্গণ তাঁহাকে ঋষিত্ব পদ প্রদান করেন। অতঃপর রাজকন্তার সহিত খাবাখ ঋষির বিবাহ হয়। শর্যাতি রাজার কন্সার সহিত চ্যবন ঋষির বিবাহ হইয়াছিল (১ম মণ্ডল ১৮ স্ক্ত ঋক্বেদ সংহিতা দেখ)। এরপ অসবর্ণা বিবাহের উদাহরণ যথেষ্টই আছে। আবার শ্রীমন্তাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রন্ধবি শুক্রের কন্সা দেবযানীর সহিত ক্ষত্র-বন্ধ নহুষপুত্র য্যাতির বিবাহ হইয়াছিল। ফলতঃ অতি প্রাচীন কালে স্বর্ণা-অস্বর্ণা স্বগোত্রা-অস্গোত্রা প্রভৃতি বিচারপূর্ব্বক (Endogamy ও Exogamy) বিবাহপদ্ধতি ভারতে প্রচলিত ছিল কি না তাহার উত্তম নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালের স্বর্ণা, অস্গোত্রা ও অস্পিণ্ডা ক্সার পাণিগ্রহণ-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। মনু বলেন--

"উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং স্বর্ণাং লক্ষণান্বিতাং ॥
অস্পিণ্ডা চ ষা মাতৃরস্গোত্রা চ ষা পিতৃঃ ।
সা প্রশন্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে ॥"
মন্ত ততীয় অধ্যায়, ৪।৫ ।

অনুলোম ভাবে অসবর্ণা বিবাহের বিধান মহাদির ধর্মশাস্তে যথেষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু কলিযুগে উহা বারিত হইয়াছে। সবর্ণা ভার্যা ব্যতীত অপরাপর ভার্যা কামপত্নী। ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, যম, বিষ্ণু, হারীত, আপস্তম্ব, পৈঠানিসি, শব্ধ ও শাতাতপ প্রভৃতি সংহিতাকর্তারা সকলেই এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন। সগোত্রা কন্তার বিবাহ এদেশে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে চলিত নহে। সংহিতাকারগণ অসগোত্র বিবাহের (Exogamy) অবিসংবাদিত পঞ্চপাতী। মাভুসপিগুর সম্বন্ধে মোটের উপরে

ভারতব্য ব্যতীত জগতের অস্তায়্ত অংশেও যে এইরপ প্রথা প্রচলিত
ছিল, আধুনিক সমাজতত্ববিদ্ হারবার্ট স্পেনসারের লিখিত সমাজ-তত্ব গ্রন্থ
পাঠেও তৎসম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাইতে পারে।

মতভেদ নাই, কিন্তু সংখ্যাগণনায় যথেষ্ঠ মতভেদ আছে। অতঃপর উহার আলোচনা করা হইবে। সগোতা ক্সার বিবাহ (Consanguinous বা Exogamous marriage) দৈহিক ও মানসিক উন্নতির পক্ষে শুভজনক নহে, আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারাও এই সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত হইয়াছে।

বৈদিক স্কু ও মন্ত্রাদি পাঠে মনে হয়, বৈদিক সময়ে আদৌ
বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল না। স্কুল ও মন্ত্রাদিতে বধূর
ব্বতী কন্তার বিবাহ
ভিন্ন তাদৃশ উক্তি বালিকার পক্ষে সম্ভবপর
নহে। অপরস্তু "বিবাহলক্ষণযুক্তা" না হইলে যে কন্তাকে বিবাহ
দেওয়া হইত না, ঋগ্বেদ সংহিতায় এরপে ঋক্ও দেখিতে পাওয়া
যায়, কন্তা "নিতম্বতী" হইলেই বিবাহলক্ষণযুক্তা হইত, যথা—
"উদীধাতঃ পতিবতী হেষা বিধাবস্থং নমসা গোর্ভিরীচ্ছে।
কন্তামিচ্ছ পিত্রদং ব্যক্তাং সতে ভাগ জন্ম্যা তম্ম বিদ্ধি"।

अक २०16 e125 1

অর্থাৎ হে বিশ্বাবস্থ, এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্তার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। (বিশ্বাবস্থ বিবাহের অধিগ্রাত্রী দেবতা, বিবাহ হইয়া গেলে উহার অধিগ্রাত্ত্ব থাকে না)
নমস্কার ও স্তবদারা বিশ্বাবস্থর স্তব করে। আর অপর যে কোন
কন্তা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়াছে, তাহার নিকট গমন
কর ইত্যাদি।

ইহার পরের ঋকেও এই বিষয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় যথা— "উদীঘাতো বিশ্বাবসো নমস্মেচ্ছা মহে তা।

অন্তামিত প্রফর্ক্যং সং জায়াং পত্যা স্থ্য ।" ঋক্ ১০৮৫ ২২ অর্থাৎ হে বিশ্বাবস্থ এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কার দারা তোমার পূজা করি। নিতম্ববতী অপরা নারীর নিকট যাও। তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামী সংসর্গিনী করিয়া দাও।

আরও একটী উদাহরণের উল্লেখ করা যাইতেছে। একটী কলা দীর্ঘকাল কুর্চরোগে প্রপীড়িত ছিল। অধিকুমারদ্বর উহাকে যথন চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করেন, তখন সে যৌবনকাল অতিক্রম করিয়াছিল। অতঃপর তাহার বিবাহ হয়। ইহাও ঋগ্রেদের কাহিনী। এতজারা যুবতী-কল্যা-বিবাহ-প্রথা যে বৈদিক সময়ে প্রবর্তিত ছিল, তাহা স্থলর রূপেই প্রতিপন্ন হইল। ময় যদিও দাদশ বর্ষ বয়সে কল্যা বিবাহের সময় নির্দারত করিয়াছেন, কিন্তু গুণযুক্ত পতি না পাওয়া পর্যান্ত কল্যা খেতৃমতী ও বৃদ্ধা হইয়া মরিয়া গেলেও বয়স বাড়িয়া গেল বলিয়া বে-সে বরে কল্যা দিতে হইবে এই প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। সমগ্র মহাভারত যুবতী কল্যা-বিবাহেরই প্রমাণ-গ্রন্থ। অক্রিরার বচন আধুনিক সমাজেই প্রচলিত। কিন্তু এখন "দশমে

ক্সকা প্রোক্তা অতঃ উদ্ধং রজস্বলা" অন্ধ্রার এই কথার আধুনিক হিন্দুসমাজ আর আহা রাখিতে পারিতেছেন না। এখন একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষের পূর্বে হিন্দুদের ক্সাপ্রায়ই বিবাহিত হয় না। ভারতবর্ষের আদিম জাতীয় লোকদের মধ্যে এখনও ক্সাদের ধৌবনেই বিবাহিত হইতে দেখা যায়।

প্রাচীন কালে এদেশে অনেক কন্তা যে চিরকুমারী ভাবে
পিতালয়ে অবস্থান করিত এবং পিতার ধনের
চিরকুমারী
অধিকারিণী হইত, ঋগ্নেদে এরূপ প্রমাণ্ড
দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"অমাজুরিব পিত্রোঃ সচা সতী সমানাদাসদস্থামিয়ে ভগং। কৃষি প্রকেতমুপ মাস্তা ভর দদ্ধি ভাগং তথাে ২ যেন মামহঃ ॥ ২ মণ্ডল—১৭ স্ক্ত—৭ ঝক্

সায়ণভাষ্যের অনুযায়ী ইহার অনুবাদ এইরূপ—

হে ইন্দ্র পতিঅভিমানী হইয়া যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিও
অবহিতা, পিতামাতার শুশ্রমাপরায়ণা ছহিতা যেমন পিতৃগৃহের
ধনভাগ প্রার্থনা করে, সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাজ্ঞা
করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট প্রকাশিত কর, সেই ধনের
পরিমাণ কর ও তাহা সম্পাদন কর ! আমার শরীরের ভোগযোগ্য
ধন প্রদান কর। এই ধনে তুমি স্থোতাদিগকে সম্মানিত কর।

ঋগ্বেদের সময়ে স্ত্রীলোদের স্বচ্ছন্দ বিহারে বাধা পড়িয়াছিল।
কুমারী অবস্থায় বা বিধবা অবস্থায় গুপ্তভাবে
ব্যভিচারিণী
গর্ভ সঞ্চার হইলে ব্যভিচারিণীরা বে গুপ্তভাবে
ক্রণ নিক্ষেপ করিত, ঋগ্বেদে তাহারও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া
যায়। যথা—

"ধৃতব্রতা আদিত্যা ইষিরা আরে মৎকর্ত্ত রহস্থরিবাগঃ শৃধতো বো বরুণ মিত্র দেবা ভদ্রশু বিধান্ অবসে হুবে বঃ॥" (২ ম° ২৯ সুং ১ ঋক্)

অর্থাৎ হে ব্রতকারী শীঘ্র গমনশীল সকলের প্রার্থনীর আদিত্যগণ রহস্থ অর্থাৎ গুপ্ত প্রস্বিনীর গর্ভের স্তায় আমায় অপরার দূরদেশে নিক্ষেপ কর। হে মিত্র ও বরুণ, তোমাদের মঙ্গল কার্য্য আমি জানিয়া, রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। তোমরা আমাদের স্তৃতি প্রবণ কর।

"রহস্থরিব" পদ মূলে আছে। সায়ণ ইহার ব্যাখ্যায় লিথিয়া-ছেন "রহসি জনৈরজ্ঞাতপ্রদেশে স্থাতে ইতি রহস্থঃ ব্যভিচারিণী, সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজ্ঞতি তদ্বং।"

এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই ঋক্ স্ষ্টের সময় এদেশে সম্ভবতঃ কুমারী অবস্থাতেও ক্যাদের গর্ভ সঞ্চার হইত। অথবা তথন সমাজে বিধবাবিবাহ সর্বত প্রচলিত ছিল না। ব্যভিচারিণী- দের গুপ্ত গর্ভ সেই প্রাচীন সময়ে নিন্দিত হইত। আদিম এক শ্রেণীর অসভ্য জাতীয় লোকের মধ্যে এইরূপ কার্য্য দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিন্তু স্প্রসভ্য হিন্দু সমাজে ঋগ্বেদের প্রাচীন কাল হইতেই এতাদৃশ ব্যভিচারকে ঘণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। এখনও এই জবক্ত কার্য্য ঠিক্ প্রাচীন কালের ক্যায় আত গুপ্তভাবে অমুষ্ঠিত হয় এবং জনসমাজে উহা নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঋগ্বেদসংহিতায় বহুল প্রকার বিবাহের প্রথা দৃষ্ট হয়। বিবাহের প্রকারভেদ। পরবর্ত্তী মন্নাদি স্মার্ত্তগণ এই সকল বিবাহ-প্রথার শ্রেণীবিভাগ ক্রিয়াছেন ষ্ণা মন্ধু—

"ব্ৰান্ধো দৈবস্তথৈবাৰ্যঃ প্ৰান্ধাপত্যস্তথাসূরঃ। গান্ধৰ্যো রাক্ষসকৈব পৈশাচশ্চাইমোহধমঃ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্ম দৈব, আর্থ, প্রাহ্মাপত্য, আস্তর, গান্ধর্ক, রাক্ষস ও পৈশাচ এই অষ্টপ্রকার বিবাহ। মুদ্রিত ঋগ্বেদ-সংহিতার রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহের উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্থ, প্রাদ্ধাপত্য ও গান্ধর্ক বিবাহের আভাস অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রান্ধ বিবাহে বরকে গৃহে আহ্বান ক্রিয়া বর-ক্যাকে ভূষিত করিয়া অর্জনা সহকারে বিবাহ দেওয়া হয়। ঋগ্বেদের সময়েও বরকে আহ্বান করিয়া ক্যাকর্তার গৃহে আনম্বন করা হইত এবং বরক্যাকে অল্কুতা করিয়া বিবাহ দেওয়া হইত। বিবাহ সময়ে বর ও ক্যাকে অল্কুত করার অনেক প্রমান ঋগ্বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এছলে একটা প্রমানের উল্লেখ করা ঘাইতেছে, যথাঃ—

্রতং বাং স্তোমমশ্বিনাবকর্মাতক্ষাম ভূগবো ন রথং।
ভ্যমৃক্ষাম যোষণাং ন মর্য্যে নিত্যং ন স্ফুং তনয়ং দধানাঃ॥"
( ঋক্ ১০।৩৯।১৪)

অর্থাৎ বেরপ ভৃগুসন্তানগণ রথ প্রস্তুত করে, তদ্রপ হে অধিবয়, তেমিদের জন্ম এই স্তব প্রস্তুত করিবাম। বেরপ জামাতাকে কন্সাদানের সময়ে বসন ভূষণে অলক্কত করিয়া কন্সা সম্প্রদান করা হয়, তদ্ধেপ এই স্তবকে আমি অলক্কত করিয়াছি। বেন নিত্যকাল আমাদের পুত্র পৌত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

কন্তা ও বরকে বসনভূষণে ভূষিত করিয়া কন্তার পিত্রালয়ে বিবাহ দেওয়ার প্রথা বহু প্রাচীন সময় হইতেই বিবাহের একটী শ্রেষ্ঠ লৌকিক আচার বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

এই সদাচার দেখিয়া মনুস্মৃতিতে শিথিত হইয়াছে—
"আচ্চান্ত চাৰ্চয়িত্বা চ শ্ৰুতশীলবতে স্বয়ং।
স্মাহুয় দানং ক্যায়া ব্ৰাহ্মধৰ্মঃ প্ৰকীৰ্ত্তিতঃ ॥" ( মনু এ২৭ )
মেধাতিথি বলেন, আচ্চাদনাদি দাৱা ব্ৰব্ৰে অলম্কৃত ক্ৰিতে

হইবে কিংবা কভাকে অলম্কত করিতে হইবে, এই বিষয়ে অভতরের সম্বন্ধে প্রমাণাভাবনিবন্ধন উহা উভয়ের পক্ষেই প্রযুজ্য যথা:—

"এতেনাজ্ঞাদনার্হণেন কভায়া বরস্ত চাত্তরসম্বন্ধে প্রমাণা-ভাবাৎ উভয়োপযোগঃ কার্য্যঃ।"

পূর্ব্বোদ্ ত ঋক্ প্রমাণেও ইহার নিশ্চরাত্মক প্রমাণাভাব।
বর ও কন্তাকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিয়া বিবাহ দেওয়ার
রীতি যে অতি প্রাচীন সময় হইতেই প্রচলিত ছিল ইহা হইতেই
তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দৈববিবাহেও অলঙ্কারদানের প্রথা
প্রচলিত ছিল ষ্থাঃ—

"যজে তু বিভতে সমাগ্ ঋত্বিজে কর্ম্ম কুর্বতে। অলঙ্কতা স্কতাদানং দৈবং ধর্মং প্রচক্ষতে॥"(মমু ৩ অ° ২৮(শ্লা°) অধুনা আহ্বর বিবাহেও কন্তার পিতা বর কন্তাকে অলঙ্কত করিয়া কন্তা সম্প্রদান করিয়া থাকেন।

বয়ম্বর ও গান্ধর্ব ধাগ্বেদে গান্ধর্ব বিবাহ বা স্বয়ম্বরা প্রথার বিবাহ কথাও দেখিতে পাওয়া যায় যথা :—

\*কিয়তী যোষা মৰ্য্যতো বধ্যো: পরিপ্রীতা পশুসা ৰার্য্যেণ। ভদ্রা বধ্র্তবৃতি যুৎস্কুপেশাঃ স্বয়ং সামিত্রং বহুতে জনে চিৎ।"

(১০ ম° ২৭ সূত্র ১২ ঋক্)

অর্থাৎ এমন কত স্ত্রীলোক আছে, যাহারা অর্থেই প্রীত হইয়া কাম্ক মন্ত্রের প্রতি অন্তর্রকা হইয়া থাকে, যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর স্থাঠন, সে অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোগত প্রিব্ন পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।

স্থবিখ্যাত সায়ণাচার্য্য এই ঋকের ভাষ্যে লিথিয়াছেন : —

"অপি চ যদ্যা বধূর্ভন্তা ( কল্যাণী ) স্থপেশা: ( শোভনরপা )
চ ভবতি, সা জৌপদীদময়স্ত্যাদিকা বধূ: স্বয়মাঅনৈব জনে চিজ্জনমধ্যেহবস্থিতমিতি মিত্রং প্রিয়মর্জ্জুননলাদিকং প্রতিং বমুতে
( ষাচতে স্বয়য়য়ধর্মেণ প্রার্থয়তে ) ।"

"ইচ্ছয়াভোতাসংযোগঃ কন্তায়াশ্চ বরস্ত চ। গান্ধবাঃ সতু বিজেয়ো মৈণ্ডাঃ কামসম্ভবঃ ॥"

মন্ত বলিয়াছেন: -

কন্তাও বরের পরম্পরের ইচ্ছা দারা যে সংযোগ, উহাই গান্ধর্ব বিবাহ নামে খ্যাত।

থাগ্বেদে আরও লিখিত আছে যে, স্ত্রী স্থীয় আকাজ্জা অফু-সারেও পতি লাভ করে। যথাঃ— "সনাযুবো নমসা নব্যো অকৈর্থ যবো মতয়ো দম্ম দক্ষঃ। পতিং ন পত্নী ফুশতী রুশন্তং স্পূশন্তি তা শবসাবন্ধনীযাঃ"

( > म॰ ७२ एव >> शक् )

অর্থাৎ হে দর্শনীয় ইন্দ্র, তুমি মন্ত্র ও নমস্বার দ্বারা স্তত হও ়

যে মেধাবিগণ সনাতন কর্ম বা ধন কামনা করে, তাহারা বহু
প্রয়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে বলবান্ ইন্দ্র, যেরূপ কাময়মানা পত্নী কাময়মান পতিকে প্রাপ্ত হয়, তদ্ধপ মেধাবিগণের
স্তুতিসমূহ তোমাকে স্পর্শ করে।

এই প্রমাণটীও প্রাপ্তক্ত মন্ত্বচন-নির্দিষ্ট গান্ধর্ব বিবাহের বৈদিক প্রমাণ।

স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের সহিত বিধবার বিবাহপ্রথা ঋক্ বেদের সময়েও প্রচলিত ছিল যথাঃ—

দেববের সহিত "কুহ স্বিন্দোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহান্তি-বিধবার বিবাহ পিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ। কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যাং ন যোষা কুণ্তে সধস্থ আ॥"

(১০ম মণ্ডল ৪০ স্ক্রে, ২ থাক্)

ইহার অর্থ এই যে "হে অশ্বিষয় তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে কোথায় গমন কর, কোথায় বা কাল্যাপন কর? বিধবা যেরূপ শয়ন কালে দেবরকে সমাদর করে, অথবা কামিনী নিজ কান্তকে সমাদর করে, যক্ত আহ্বান স্থলে কে তোমাদিগকে ভদ্রেপ সমাদরের সহিত আহ্বান করে?

মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোকের টীকায় মেধাতিথি এই ঋক্টী উদ্বুত করিয়াছেন। ভগবান্ মনু সম্ভবতঃ এই ঋকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিলয়াছেন—

"নোদাহিকেষু ময়েষু নিয়োগঃ কীর্ত্তাতে কচিৎ।
ন বিবাহবিধাযুকং বিধবাবেদনং পুনঃ ॥৬৫॥
অয়ং দ্বিজিহিঃ বিশুদ্ধিঃ পশুধর্মো বিগর্হিতঃ।
মন্তব্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি ॥৬৬॥
স মহীমথিলাং ভুজন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুনঃ।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥৬৭॥
ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্তিয়ম্।
নিয়োজয়তাপত্যার্থং তং বিগর্হস্তি সাধ্বঃ ॥৬৮॥ (মন্ত্ ৯ অ°)
বিধবাদের সন্থাদ্ধে আরও একটী ঋক্ দেখিতে পাওয়া

"উদীর্ঘ নার্যাভি জীবলোকং, গতাস্থমেতমুগ শেষ এহি। হস্তগ্রাভন্ত দিবিষোস্তবেদং, গত্যুর্জনিম্বনভি সং বভূথ।।"

(১০ মণ্ডল :৮ স্ট ৮ খক।

অর্থাৎ হে মৃতের পত্নি । জীবলোকে ফিরিয়া চলা এ স্থান হইতে গাত্রোখান কর। তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ সে গতাস্ত্র হইয়াছে। স্কুতরাং চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিত্রণ করিয়া গর্ভাধান করিয়াছিলেন সেই পতির সম্বন্ধে জায়-ত্ব গত হইয়াছে। স্কুতরাং অনুমরণে যাওয়ার আর প্রয়োজন নাই। এই ঋক্টী পাঠে বুঝা যায় ঋক্বেদের সময়েও সতীদাহপ্রথা স্থানে স্থানে প্রচলিত ছিল। কিন্তু স্কুকার পুত্রপোত্রবিশিষ্টা বিধবা নারীদিনের অন্তমরণ প্রতিষেধার্থ এই স্কুকার চনা করেন। সায়ণ "জীবলোকং" পদের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন জীবানাং পুত্র-পৌত্রাদিনাং লোকং স্থানং গৃহম্"। "জনিত্ব বা জায়াত্বের কার্য্যা শেষ হইয়াছে"। মূলেও এই ভাবাত্মক কথাই আছে। এই ঋক্টী বিধবা-বিবাহ বা বিধবার স্থামিগ্রহণের অন্তক্ত্ল নহে। ইহা অন্তমরণোত্বত বিধবা রমণীর প্রতি প্রবোধ বাক্য মাত্র। আখলায়ন-গৃহস্তত্ত্রও দেবরাদি ছারা শ্রাণানগামিনী বিধবার প্রতি এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ঃ—

তামুখাপরেদ্বেরঃ পতিস্থানীয়োহত্তেবাসী জবদ্ধাসো বোদীক্ষ নার্যাভি জীবলোকম্।" আখলায়ন গৃহত্ত্র ৪।২। ৮। মন্ত্র লিথিয়াছেন—

"অতঃপরং প্রবিক্যামি যোষিদাং ধর্মমাপদি॥

ভাতুর্জ্যেষ্ঠস্থ ভার্য্যা বা গুরুপত্মান্ত্রস্থা সা ॥

যবীয়সস্ত যা ভার্য্যা স্বুযা জ্যেষ্ঠস্থ সা স্মৃতা॥

জ্যেষ্ঠো ধবীয়সো ভার্য্যাং ধবীয়ান্ বাগ্রজন্ত্রিঃম্।

পতিতৌ ভবতো গথা নিযুকা বপানাপদি॥" (৯ম অধ্যায়)

এইরূপে সাবধান করিয়া ভগবান্মন্ত্র অভঃপরে প্রাগুক্ত

"দেবরাঘা সপিওাঘা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তরা। প্রাক্রেমিকারিবাং সন্তানস্ত পরীক্ষয়ে॥ বিধবারাং নিযুক্তস্ত স্বতাজেন বাগ্ যতো নিশি॥ একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥"

নম অধ্যায়, ১৯ ৬০ শ্লোক।

স্বতাক্তাদি-নিয়ম-বিধান উভয় পক্ষেই প্রযুজ্য বলিয়া মনে হয়। মন্মুস্থতি যে বেদমূলক, তৎসম্বন্ধে যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে। বৃহস্পতি বলেন—

"বেদার্থোপনিবন্ধ তাৎ প্রাধান্তং হি মন্ত্র স্থতম।"

অর্থাৎ ময় স্থীয় সংহিতাতে বেদার্থ সঙ্কলন করিয়াছেন অতএব ময়-স্থৃতিই প্রধান। ফলতঃ উদ্ধৃত ঋক্দ্রের সহিত্
ময়ুস্থৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, পুত্রার্থে বৈদিক কাল হইতে
ময়ুর সময়ের অনেক পরবর্তীকালেও নিয়োগপ্রথা প্রচালত
ছিল। এই নিয়োগের কার্য্য দেবরদারাই সম্পন্ন হইত,
দেবরই লাতৃজায়ার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিত। কাল
সহকারে লাতৃজায়াই দেবরের অঙ্কলন্দ্রীরূপে পরিণত। হইতে
লাগিল। এখন যদিও

পেবরাচ্চ স্থতোৎপত্তি দ'তা কন্তা ন দীয়তে। ন যজে গোবধকার্যাঃ কলো ন চ কমগুলুঃ " এই প্রমাণ হইতে দেবর দারা পুত্রোৎপত্তি নিষিদ্ধ হইরাছে বটে,
কিন্তু এখনও অনেক হলেই নিয়োগবিধি-নিয়ম-প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও
ভ্রাতার মৃত্যুর পরে ভ্রাতৃজায়া শয়নকালে দেবরকে অতীব
সমাদরে আগন শয়ায় স্থান প্রদান করিয়া উহাকেই পতিস্থানে অভিষিক্ত করিয়া থাকে। এ নিয়ম অনেক দেশে দেখিতে
পাওয়া য়ায়। আদিম সমাজের বিবাহ প্রথার আলোচনায় এতৎসম্বন্ধে অনেক দৃষ্ঠান্ত ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে চিরদিনই বছপত্মীকতা প্রচলিত রহিয়ছে।
ঋগ্বেদেও বহুপত্মীকতার যথেষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।
বহুপত্মীকতা

থগ্বেদের স্ত্রকার দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র কন্ষীPolygeny বান্ অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে
পথি পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তখন রাজা অন্তচরবর্গের সহিত
তথায় আসিয়া কন্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুই হইয়া তাঁহাকে নিজ
গৃহে লইয়া যান এবং আপন দশ ক্যার সহিত তাহার বিবাহ
দিয়া ১০০ নিম্ক স্থবর্গ, ১০০ অখ্ব, ১০০ বৃষ ও ১০৬০ গাড়ী ও
১০ রথ প্রদান করেন। এই কন্সীবান যখন বৃদ্ধ হন, তখন
ইহাকে ইক্র বৃচা নামে যুবতী পত্নী দান করেন। এইরূপ বহুপত্নীকতার আরও উদাহরণ প্রদর্শিত হইতে পারে।

বেদে লিখিত আছে :—"যদেকস্মিন্ যুপে দে রশনে পরি-ব্যয়তি তস্মানেকো জায়ে বিন্দেত"।

অর্থাৎ বেমন যজ্ঞকালে এক যুগে হুই রজ্জু বেষ্টন করা হয়, সেইরূপ এক পুরুষ হুই স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে।

এ সম্বন্ধে আর একটা শ্রুতি আছে যথা :—

"তস্মাদেকস্থ বহেরা জায়া ভবস্তি।"

মহাভারতে ক্রুপদ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,

"একস্থ বহেরা বিহিতা মহিষ্যঃ কুরুনন্দন"

( আদিপর্ব ১৬৫ অধ্যায়, ২৭ শ্লোক)

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ১৪৫ স্কুল পাঠে জানা যায়, পুরাকালে সপত্নীগণ আপন আপন প্রতিযোগিনী সতিনীগণের উপর প্রভূত্ব লাভের নিমিত্ত বিবিধ প্রকার মন্ত্রৌযধি প্রয়োগ করিতেন যথা—

>। "ইমাং স্থনাম্যোষ্ধিং বীক্ষণ বলবত্তমাং।

যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিদতে পতিম্॥"

অর্থাৎ এই যে তীত্রশক্তিযুক্তা লতা ইহা ওষ্ধি, ইহা আমি খননপূর্বক উদ্বৃত করিতেছি। ইহা দারা সপত্নীকে ক্লেশ দেওরা যায়, ইহা দারা স্বামীর প্রণয় লাভ করা যায়।

২। "উত্তান পর্ণে স্কুভণে দেবজুতে সহস্বতি।

সপত্নীং মে পরাধম পতিং মে কেবলং কুরু॥"

অর্থাৎ হে ওষধি! তুমি স্বামীর প্রিয় হইবার উপায়, তুমি

উন্নতমুখ। দেবতারা তোমার স্পষ্ট করিয়াছেন। তোমার তেজ অতি তীত্র। তুমি জামার সপত্নীকে দূর করিয়া দাও। যাহাতে আমার স্বামী কেবল আমার বশীভূত থাকেন, তাহাই করিয়া দাও।

"উত্তরাহমুত্তর উত্তরেহত্তরাভাঃ।
 অথা সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভাঃ॥"

হে ওষধি। তুমি প্রধান ; আমিও যেন প্রধানা হই, প্রধানার উপর প্রধানা হই, আমার সপত্নী যেন নীচারও নীচা হইয়া থাকে।

৪। "ন ছেন্তা নাম গৃভ্নামি নো অত্মিন্ রমতে জনে। প্রামেব প্রাবতং সপ্তীং গ্ময়ামিসি॥"

্দেই স্পত্নীর নাম পর্যন্ত আমি মুখে আনি না। স্পত্নী সকলের অপ্রিয়। দূর অপেক্ষা আরও দূরে আমি স্পত্নীকে পাঠাইয়া দিই।

ে "অহমশ্বি সহমানাথ ত্বমদি সাদহিঃ।
 উত্তে সহস্বতী ভূত্বী সপত্নীং মে সহাবহৈ॥"

হে ওষধি! তোমার বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। এস আমরা উভয়ে ক্ষমতাবতী হইয়া সপত্নীকে হীনবলা করি।

৬। "উপতে২ধাং সহমান।মভি ছাধাং সহীয়সা।

মামন্থ প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু।"
হে পতে, এই ক্ষমতাযুক্ত ওষধি তোমার শিরোভাগে
রাখিলাম। সেই শক্তিযুক্ত উপাধান তোমাকে মন্তকে দিতে
দিলাম। যেমন গাভী বৎসের প্রতি ধাবিত হয়, যেমন জল
নিম্ন পথে ধাবিত হয়, তেমনি যেন তোমার মন আমার প্রতিধাবিত হয়।

মরাদি সংহিতাকারগণের সহিত শাস্ত্রেও বছপত্নীকতার আলোচনা যথেষ্ট দৃষ্ট হয় ৷ মনু ৰলেন—

"সবর্ণাগ্রে বিজাতীনাং প্রশন্তা দারকর্মণি।
কামতস্ত্র প্রবৃত্তানামিমাঃ স্থাঃ ক্রমশো হবরাঃ।" (৩)১২)
অর্থাৎ বিজাতির পক্ষে অগ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু
যাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে ইচ্চুক, তাহারা অন্ধলোম
ক্রমে বিবাহ করিতে পারে।

শঙ্খ ও দেবল প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রকারগণের গ্রন্থে বছ বিবাহের প্রয়োজন মত বহু বিধান পরিলক্ষিত হয়। প্রাণে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। শ্রীক্ষের বহু মহিষী ছিলেন। বস্থ-দেবের বহু মহিষীর কথাও শ্রীভাগবতে উল্লিখিত আছে, যথা—

"রোহিণী বস্থদেবত ভার্যাতে নন্দগোকুলে।
অত্যাত্তকংসুসংবিদ্না বিবরেষু বসন্তি হি॥"
সত্যযুগে ধনমিত্র নামে এক ঐথর্যাশালী বণিক্ বছ বিবাহ
করিয়াছেন, যথা অভিজ্ঞান শকুত্তলে—

"বেত্রবতি, বহুধনত্বাৎ বহুপত্নীকেন তত্র ভবতা ভবিতব্যং। বিচার্য্যতাম্ যদি কাচিদাপন্নাসস্থা স্থাৎ তম্ম ভার্য্যাস্থ।"

পৌরাণিক ও আধুনিক রাজাদের বহু বিবাহের কথা সকলেরই স্থবিদিত। রাটীয় কুলীনগণের মধ্যে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে অনেকেই শতাধিক বিবাহ করিতেন। ভারতবর্ধের আয় বহুপত্নীকতার প্রভাব বোধ হয় জগতের অন্ত কোন স্থানেই ছিল না। তবে বৈশেশিক মুসলমানসমাজে এখনও বহু বিবাহের অভাব নাই।

বহুগত্নীক তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। আবার অপর
পক্ষে বহুতর্ভৃকতার উদাহরণ অতি বিরল। বেদে এই প্রথার
বহুতর্ভৃকতা
উদাহরণ বা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।
Polyandry ঋগ্বেদে একটা স্কু আছে, সেই স্কুটা
দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন যে সময়ে
বহুতর্ভৃকতা প্রথা প্রচলিত ছিল, সে স্কুটী এই:—

"সোনঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্কো বিবিদ উত্তরঃ
তৃতীয়ো অগ্নিঃষ্টে পতিস্তরীয়তে মনুষ্যজাঃ।" (১০ম, ৮৫ছ°)
অর্থাৎ সোম ভোমায় প্রথম বিবাহ করেন, পরে গন্ধর্কা
বিবাহ করেন, অগ্নি তোমার তৃতীয় পতি, এবং মনুষ্য ভোমার
চতুর্থ পতি।

ইহার পরের ঋক্টী এই বাক্যের পোষক যথা— "সোনো দদদান্ধর্বার গন্ধর্বো দদদগ্রের। রম্বিঞ্চ পুত্রাংশ্চাদাদ্যি ম স্থমথো ইমাম্।"

অর্থাৎ সোম এই নারীকে গন্ধর্ককে দিলেন, গন্ধর্ক অগ্নিকে
দিলেন, অগ্নিধন পুত্রসহ এই রমণী আমাকে প্রদান করিলেন।
এতদ্বারা নারীর বহুপত্নীকতাসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সংস্থাপিত
হঠতে পারে না। দেবগণ মানবসমাজের সামাজিক জীব
নহেন; স্কৃতরাং তাঁহাদের সহিত কস্তার মানবীয় সম্পর্ক ও সম্বন্ধ
অসম্ভব। ঋগ্বেদে এক নারীর বহুপতির উল্লেখ দেখিতে
পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে শ্রুতিতে স্পষ্টই বিথিত
হইয়াচেঃ—

- 'ৈন কন্তাঃ বহবঃ সহ পতরঃ"
   অর্থাৎ এক নারীর বহু সহ পতি নিষিদ্ধ।
- শ্বলৈকাং রশনাং ছয়োর্পয়োঃ পরিব্যবয়তি
  তত্মালোকো দ্বৌ পতী বিন্দেত।"
  অর্থাৎ যেমন এক রজ্জু ছই যুপে বেষ্টন করা যায় না, সেইরূপ
  এক স্ত্রী ছই পুরুষ বিবাহ করিতে পারে না।

প্রথম শ্রুতিটা এ সম্বন্ধে তত দৃঢ়তর নিষেধবাচক নহে। কেননা "সহ পতয়ঃ" শব্দের অর্থ এই যে এক স্ত্রীর যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে অনেক পতি থাকিতে পারে না, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পতি থাকিতে পারে। দ্রোপদীর বছপতিত্বের আশস্কান্ন দ্রুগদ রাজা যথন আপত্তি করিয়া বলিনাছিলেন,—স্ত্রীদিগের বহু পতিগ্রহণ বেদবিরুদ্ধ তথন রাজা
যুধিষ্টির উক্ত শ্রুতিটীর ঐ রূপ ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া
দিয়াছিলেন। যুধিষ্টির এ সম্বন্ধে গোতমবংশীয়া জটিলার বহুভর্ত্বতার প্রাচীন উদাহরণ উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন,
বাক্ষী নামী ঋষিক্তার সাতটী ঋষির সহিত বিবাহ হইয়াছিল,
মারিষা নামী ক্তাকে প্রচেতারা দশ লাভায় বিবাহ
করিয়াছিলেন।

ফলত: ঋথেদে আমরা এরপ একটা উদাহরণও দেখিতে পাইলাম না। হিন্দুসমাজের সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বহুপদ্দীকতার বিধান একেবারেই তিরোহিত হইয়া য়য়। মহাভারত হইতে দীর্ঘতমাপ্রবর্ত্তিত যে মর্যাদা স্থাপনের উল্লেখ হইয়াছে, উহাই স্ত্রীগণের পক্ষে এক গতিগ্রহণের সনাতন নিয়ম। এই নিয়মই সকল সমাজে সমানৃত। মহাভারতের দীর্ঘতমা স্থাপিত মর্যাদা-সংস্থাপন প্রসঙ্গে টীকাকার নীলকণ্ঠ এ সম্বন্ধে শেষ মীমাংসা লিপিবন্ধ করিয়াছেন। যথা—

"নমু যদেকন্মিন্ যুপে দে রশনে পরিব্যয়তি তত্মাদেকো দে জায়ে বিন্দাতে। যদৈকাং রশনাং দরে যুপ্রোঃ পরিব্যয়তি, তত্মাদৈকা দৌ পতী বিন্দেত" ইত্যর্থবাদিকনিষেধবিধেরেকস্তাঃ পতিদ্রস্তাপ্রাপ্ততাৎ কথমিয়ং দীর্ঘতমসা মর্যাদা ক্রিয়ত ইতি চেত্তআই মৃতে ইতি। তত্মাদেকস্ত বহেব্যা জায়া ভবন্তি নৈকস্তৈ বহবঃ সহ পতয়ঃ ইতি শ্রুতান্তরে সহ শন্দাৎ পর্যায়েণ অনেকপতিত্প্রসঞ্জনাৎ রাগতঃ প্রাপ্ততাত্ত্রিবোধোপপত্তিঃ "সহ" শন্দোহপি রাগতঃ প্রাপ্তান্তরিবোধোপপতিঃ "সহ" শন্দোহপি রাগতঃ প্রাপ্তান্তরাদ এব ন বিধায়ক, অন্তথা বিহিতপতিসিদ্ধরাৎ অনেকপতিত্বে বিকল্লঃ স্থাৎ। কথং তর্হি দৌপতাঃ পঞ্চপাণ্ডবা মারিষাশ্চ দশ প্রচেতসঃ ? ইদানী-স্থনানাং নীচানাঞ্চ দিক্রাদেয়ঃ পতয়ো দৃশ্রন্তে ইতি চের। "ন দেব্ চরিতং চরেৎ" ইতি স্তায়েন দেবতাকল্লেয়ু প্র্যান্থযোগাযোগাৎে; নীচানাং পশুপ্রামাণাঞ্চ চারস্তাপ্রমাণাচ্চ; অধিকারিবিষয়-বন্ত্বাচ্চ নিয়োগস্তেতি দিক্॥" (আদিপর্ব্ব ১০৪।৩ঃ-৩৬)

নীলকণ্ঠের দিদ্ধাস্তের মর্ম্ম এই যে জৌপদীর এবং মারিষার বহুপতি ছিলেন এবং ইদানীস্তন কালের অনেক নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকেরও বহুপতি দৃষ্ট হয়। এই দকল উদাহরণ দারা বহুভর্তৃকতা সাধুসমাজের বিহিত নিয়ম হইতে পারে না। শাস্ত্রকার বলেন "ন দেবচরিতং চরেৎ" অর্থাৎ দেবতার চরিতানুসারে আচরণ করিবে না। জৌপদী প্রভৃতি দেবতাকল্লা। জনসমাজের পক্ষে তাঁহাদের আচার ব্যবস্থাপিত হইতে পারে না। আবার অপর পক্ষে পশুপ্রায় নীচজাতীয় লোকের

ব্যবহারও শিষ্ট সমাজের পক্ষে প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না এবং অধিকারিতেদেই নিয়োগ ব্যবস্থেয়; স্কুতরাং এই সূত্রেও এই প্রথা সমাজে অবাধে অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। ফলতঃ বহুভর্তৃতা বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রসম্মত নহে। ভারতবর্ষে কেবল দান্ধিণাতোর কোন কোন স্থান ভিন্ন এই প্রথা একেবারে অপ্রচলিত।

হিন্দুসমাজে বিধবা পত্নীরূপে গৃহীত হইত, এরূপ উদাহরণ
ও এতছিষয়ক শাস্ত্রীয় প্রমাণ একেবারে বিরল নহে। কিন্তু
বিধরা পত্নী
বিবাহ বলিলে আমরা যে পবিত্র উৎসবময়
সামাজিক প্রধানতম শাস্ত্রীয় ব্যাপার বিশেষকে
বৃঝিয়া থাকি, বিধবাপত্নীগ্রহণ সে রূপ উৎসবময় ও সর্ক্রময়ত
শাস্ত্রীয় ব্যাপার বলিয়া হিন্দুসমাজে কথনও বিবেচিত হইয়াছে
কি না তাহাই বিচার্যা। হিন্দুসমাজের—এমন কি সমগ্র
জগতের প্রাচীন গ্রন্থ—ঋগ্বেদ। এই ঋগ্বেদ পাঠে জানা
যায় যে—

(১) পতির মৃত্যুর পর কোন কোন নারী শয়ন কালে দেবরের সন্মান করিতেন। যথাঃ—

> "কুহ স্বিদ্যোষা কুহ বস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতৃঃ। কো বাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং

মর্যাং ন যোবা কুণুতে সধস্থ আ।" >০ম° ৪০ স্থ° ২।
অর্থাৎ হে অধিদ্বর, তোমরা দিবাভাগে কি রাত্রিকালে,
কোথায় গতি বিধি কর, কোথায় বা কাল্যাপন কর। যে
রূপ বিধবা রমণী শয়নকালে দেবরকে সমাদর করে অথবা
কামিনী নিজ কাস্তকে সমাদর করে, যজ্ঞস্থলে তদ্রপ সমাদরের
সহিত কে তোমাদিগকে আবাহন করে।

ইহাতে সহজেই মনে হয়, প্রাচীনকালে হিল্পমাজে অনেক বিধবা নারী কামতঃ ও রাগতঃ দেবরের সহিত রতি সজোগে আসক্ত হইতী এইরপ প্রথা সমাজের উচ্চন্তরেও প্রচলিত ছিল কি না, এই ঋক্পাঠে তাহার কিছু জানা যায় না—অথবা ইহা সমাজে অবাধে চলিতে ছিল কি না তাহাও বলা যায় না। এমনও হইতে পারে নিঃসন্তান বিধবারা পুত্রোৎ-পাদনার্থ বৈদিক বিধি অনুসারে ঋতুকালে দেবর সংসর্গ করার নিমিন্ত নিযুক্ত হইত, তৎপরে কামতঃ ও রাগতঃ দেবরকেই চিরজীবনের নিমিন্ত পতির স্থানীয় করিয়া লইত। আবার ইহাও হইতে পারে, ক্তুকারের বাসস্থানের চারিদিকে এই প্রথা ইতরশ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল, উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকাও অসম্ভাবিত নহে। জগতের অনেক স্থলেই এখনও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারত-

বর্ষেও নিমশ্রেণীর লোকের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। মন্থু এইরূপ প্রথার অত্যন্ত বিরোধী। মন্থু বলেন—

"জোষ্ঠো যবীয়দো ভার্য্যাং যবীয়ান্ বাগ্রজস্ত্রিয়ম্।

পতিতো ভবতো গন্ধাপ্যনিযুক্তাবপ্যনাপদি ॥৫৮॥ (মনু ১ আঃ)

(২) বিধবা রমণীর দেবর সংসর্গ সম্ভবতঃ দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না।

কিন্তু দেবরের সহিত বিধবার বিবাহ হইত কি না, বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে তাহা ঠিক হইত কি না, এতদ্বারা তাহার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

১০ম মণ্ডলের ১৮শ স্তুক্তে আর একটি ঋকের রমেশ বার্ যে বঙ্গান্ধবাদ করিয়াছেন, তাহা এই—

"এই সকল নারী বৈধব্য হৃঃথ অন্কুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘুতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন। এই সকল বধূ অশ্রুপাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম রতু ধারণ করিয়া সর্ব্বাতে গৃহে আগমন করুন।"

এই বন্ধান্থবাদ দেখিয়া মনে হইতে পারে যে ঋগ্বেদের সময়ে যে বিধবা বিবাহ অবাধে প্রচলিত ছিল, ইহাই তাহার যথেষ্ট নিদর্শন। ফলতঃ মূল ঋক্টী যদি ঠিক্ এইরূপই হইত, তাহা হইলে আমরা ঋক্বেদসংহিতা হইতেও বিধবা বিবাহ প্রথার একটা উৎকৃষ্ট অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারিতাম, কিন্তু মূল ঋক্টীর অর্থ ঐরূপ কি না তাহা পাঠকগণের নিরপেক্ষ বিচারের নিমিত্ত আমরা সায়ণভাষ্য সহ উহা নিয়ে উকৃত করিয়া দিতেছি—

"ইমা নারীরবিধবাঃ স্থপত্নী রঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশস্ত। অনশ্রবোহনমীবা স্থরত্না আরোহত্ত্ জনয়ো যোনিমগ্রো।"(২০।১৮।৭) সায়ণ ইহার নিম্নলিথিত রূপ ভাষ্য করিয়াছেন—

'অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবৎ-ভর্তৃকা ইত্যর্থঃ। স্থপত্নী শোভনপতিকা ইমা নারী নার্য্য অঞ্জনেন সর্বতোহঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশস্ত্র। তথানশ্রবোহশ্রুবর্জিতা অরুদত্যোহনমীবাঃ। অমীব রোগঃ। তদ্বজিতাঃ। মানসহঃথবর্জিতা ইত্যর্থঃ। স্থরত্নাঃ শোভনধনসহিতা জনয়ঃ জনয়ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্যাঃ। তা অত্যে সর্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহস্তু। আগচন্তন্ত্র।'

আমরা ইহার অর্থ এইরূপ ব্ঝি যে, পূর্বকালে মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে অবিধবা (জীবংভর্তৃকা) শোভনপতিকা শোভনধনর্ত্নযুক্তা স্ত্রীগণও শাশানে গমন করিতেন, তাঁহারা বিধবার সমহঃথে হঃথিনী হইয়া রোদন করিতেন, মানসিক হঃথ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদের প্রতি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইতেছে যে তাঁহারা নয়নে সম্যক্রপে অঞ্জন দিয়া ও দ্বতা ভানেত্রা হইয়া, শোকাশ্রু ও চিত্তক্রেশ পরিত্যাগ করিয়া সর্বাতে গৃহে গমন করুন।

ইহার পরের ঋকেই মৃতব্যক্তির পত্নীকে পতির শাশানশয্যার সন্নিধান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত করার নিমিন্ত দেবরাদিরা উপ-দেশ করিতেছেন। যথা সায়ণ—

'দেবরাদিকঃ প্রেতপত্মীমূদীর্ঘ নারীত্যনয়া ভর্তৃসকাশাহুখা-পরেৎ। স্থতিতং চ—তামুখাপরেদেবরঃ পতিস্থানীয়োহস্তেবাসী জরদাসো বোদীর্ঘ নার্যাভ জীবলোকম্" (আশ্ব° গৃহুস্ব° ৪।২।১৮) দেবরাদিরা কি বলিয়া ভর্তৃসকাশে প্রেতপত্মীকে উত্থাপিত

করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তিত করিতেন, স্কুকার তাহাই বলিতেছেন যথা—"উদীর্ষ নার্যাভি জীবলোকং গতাস্তমেতমুপ শেষ এহি।

হস্ত গ্রাভশু দিধিবাণ্ড বেদং পত্যুর্জ নিম্বন্ধভি সং বভুথ ॥"
( ১০ মণ্ডল ১৮ স্থ° ৮ ঋক্ )

হে মৃতের পত্নি, তুমি এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রপৌত্রাদির বাসস্থান সংসারের অভিমুখে চল। তুমি যাহার নিকট শরন করিতে যাইতেছ, তোমার সেই পতি প্রাণহীন। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি তোমার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা তোমার যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, তাহার শেষ হইয়াছে। আর তোমার অনুমরণের প্রয়োজন নাই। এখন এস।

এই তুই ঋকের কোনও ঋকে বিধবা-বিবাহ অথবা বিধবার পতি গ্রহণ সম্বন্ধে কোনও আভাস নাই। তবে ৭ম ঋকে এই জানা যাইতেছে মে, মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নীর সঙ্গে সধবাজনোচিত ভূষণালক্কতা জনেকগুলি সধবা স্ত্রীলোক শাশানে যাইতেন, তাঁহারা শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শোকাশ্রুপাত না করিতে এবং অঞ্জন ও ত্বতাক্তনন্ত্রা হইয়া সর্কাগ্রে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ করিতেন। নম্বন অঞ্জনে ভূষিত ও ত্বতাক্ত করার উদ্দেশ্র কি তাহা বলা যায় না; সম্ভবতঃ সধবাদের সোভাগ্যচিহ্ন পরিক্ষৃট করিয়া শাশান হইতে প্রত্যাবর্ত্তিক করার নিমিত্তই অঞ্জনাক্ত, ত্বতাক্ত ও স্করত্বা হইয়া প্রত্যাগমন করার নিমিত্ত সধবাদের প্রতি উপদেশ দেওয়া হইত।

অন্ত্রম ঋক্টী পাঠে জানা যায়, পুত্রবতী নারীগণের পক্ষে অনুমরণের প্রথা ছিল না। জীবলোকে অর্থাৎ সংসারে প্রত্যাবর্তন করিয়া সন্তানাদি পালন ও সংসারের কার্য্য করাই তাঁহাদের পক্ষে প্রশস্ততর ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইত।

ফলতঃ ঋগ্বেদসংহিতায় বিধবা বিবাহের কোনও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয় না। অপর পক্ষে শ্রুতিতে নারীদের পক্ষে বহু-ভর্তৃকতার প্রতিষেধ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের বৈদিক মন্ত্রাদিতেও বিধবাবিবাহের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই মন্ত্র লিথিয়াছেন—

"নোছাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ততে কচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥" (৯।৩৫)

ইহার টীকায় কুলুক বলিয়াছেন "ন বিবাহবিধায়কশাস্ত্রে অন্তেন পুরুষেণ সহ পুনর্বিবাহ উক্তঃ।" অর্থাৎ বিবাহ-বিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার অত্য পুরুষসহ পুনর্ব্বার বিবাহের কথা উক্ত হয় নাই। এতদ্বারা স্কুম্পেষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, পাছে ল্রাভূনিয়োগকে কেহ বিধবাবিবাহ বলিয়া মনে করে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ মন্ত্র বলিয়াছেন, বিবাহবিষয়ক শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের কোনও উল্লেখ নাই।

মনুসংহিতার বিধবা বিবাহের উল্লেখ না থাকিলেও অবস্থা বিশেষে বিধবাদের জারে (উপপতিকে) আপনার পতি করিয়া লইবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া।
উৎপাদয়েৎ পুনভূ স্থা স পৌনর্ভব উচ্চতে ॥
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্থাদগতপ্রত্যাগতাপি বা।
পৌনর্ভবন ভর্ত্রা সা পুনঃ সংস্কারমইতি॥"(মন্তু৯।১৭৫-১৭৬)

অর্থাৎ স্ত্রীলোক পতি দারা পরিত্যক্ত হইয়া অথবা বিধবা হইয়া পরপুরুষ সহযোগে পুত্রোৎপাদন করিলে ঐ পুত্রকে পোনর্ভব পুত্র বলা হয়। এই বিধবা যদি অক্ষতধ্যোনি হয় কিংবা নিজের কোমার পতিকে ত্যাগ করিয়া অপর পুরুষের আশ্রিতা হইয়া আবার পূর্বপতির নিকট ফিরিয়া আইসে, তবে তাহাকে পুনর্বার সংস্কার করিয়া লওয়া উচিত।

এখন কথা এই যে, পুনঃ সংস্কারটী কি ? কুল্লুক বলেন, "পুনর্বিবাহাখ্যং সংস্কারমর্হতি।" তাহা হ<u>ইলে ইহার অর্থ</u> এই যে "বিবাহ আখ্যা যাহার এমন যে সংস্কার" তাহাই বিবাহাখ্য সংস্কার।

মন্থ বলিতেছেন,পুনঃ সংস্কার করা কর্ত্তব্য। মন্থ পুনর্বিবাহের কথা বলেন নাই। বিবাহ বিধিতে কন্সার বিবাহে যে সকল অনুষ্ঠান বিহিত আছে, যদি সেই সকল অনুষ্ঠান অক্ষতযোনি বিধবার অথবা গতপ্রত্যাগতার পতিগ্রহণে অনুষ্ঠিত হইত, তবে মন্থ অবশ্রুই বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়াই প্রকাশ করিত্রন। কিন্তু মন্থ সেরূপ শাস্ত্র বা আচরণ না দেখিয়াই বলিয়াত্রন, বিবাহবিধায়ক শাস্ত্রে বিধবার পুনর্বিবাহ উক্ত হয় নাই। কুল্ল,ক মন্থর উক্ত প্লোকের টীকাতেও স্পষ্টতঃ

তাহাই বলিয়াছেন। এ স্থলে কুল্লুক যে "বিবাহাখ্য সংস্কার" বলিয়াছেন, তাহা যদি বিবাহ বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কুল্লুকের নিজের এক উক্তিতেই অপর উক্তি প্রতিহত হইয়া উভয় উক্তিই অনবস্থাদোষহৃষ্ট হইয়া পড়ে। স্থভরাং বিবাহাখ্য সংস্কার" বলিলে উহা বিবাহ বুঝায় না,ইহাই কুলুকের প্রক্রত অভিপ্রায়। অতএব কুল্লুকের ব্যাখ্যাতেও আমরা বিধবা-বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাইতেছি না।

এই সংস্কার কি প্রকার, কোন্ মন্ত্র দারা কি প্রকারে বিধবা বা পরপ্রতিগতা আবার পত্নীবৎ অন্ধলক্ষী হইয়া পৌনর্ভব ভর্তার গৃহিণী হইত, কুত্রাপি, তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সংস্কার যে রূপই হউক, বিধবারা যে আবার সধবার বেশ ভূষা পরিধান করিত, সধবার আয় আহার ব্যবহার করিত, মন্ত্রর এই বচন অবগ্রহ তাহার অকাট্য প্রমাণস্বরূপ। তবে একথা অবগ্রহ স্বীকার্য্য যে, বিবাহিতা পত্নীর আয় কুত্রাপি উহাদের আদর সন্মান পরিলক্ষিত হইত না। বিশেষতঃ উহারা এবং উহাদের পতিরা অপাঙ্কের বলিয়া সমাজে দশের সহিত চলিতে পারিত না; যথা মন্ত্র—

"ওরজিকো মাহিষিকঃ পরপূর্কাপতিস্তথা।
প্রেতনির্হারকশ্চের বর্জনীয়াঃ প্রযন্তঃ॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্জেয়ান্ দ্বিজাধমান্।
দ্বিজাতিপ্রবরো বিদ্যান্থতয়ত্র বিবর্জয়েৎ॥" (মন্থ ৩১৬৬-৬৭)
অর্থাৎ মেষ ও মহিষব্যবসায়ী, পরপূর্কাপতি, শববাহক
ব্রাহ্মণগণ,বিগর্হিতাচারী, অপাঙ্জেয় ও দ্বিজাধম, ইহাদের সহিত
সদ্বাহ্মণদের পঙ্জিভোজন নিষিদ্ধ। দেবকার্য্যে, যজ্ঞে বা
বা পিতৃকার্য্যে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ

'পরপূর্ব্বাপতির অর্থ—পৌনর্ভব ভর্তা যথা মেধাতিথি;— পরঃ পূর্ব্বো যস্তাঃ তস্তাঃ পতির্ভর্তা যা অস্তুব্দৈ দত্তা, অস্তেন বা উন্ন, তাং পুনর্য্যঃ সংস্করোতি পুনর্ভবতি ভর্তা পৌনর্ভবো নরো ভর্তাসাবিতি শাস্ত্রেণ।'

কুল্লুকও বলিয়াছেন, "পরপূর্ব্বা পুনভূ স্তস্থাঃ পতিঃ"।
বিধবাকে সংস্কার করিয়া লইয়া গৃহিণী করিলেও ভর্তাকে
অপাঙ্কের বা দ্বণিত হইয়াই সমাজে অবস্থান করিতে হয়
ইহাই মন্তর অভিপ্রায়। অপাঙ্জের কাহাকে বলে ইহার উত্তরে
মেধাতিথি বলিতেছেন—

"অপাঙ্ক্তেয়াঃ পঙ্কিং নাইস্তি। ভবার্থে ঢক্ কর্ত্তরাঃ। অনইস্বমেব পঙ্কীভবনং প্রতীয়তে। অক্টোঃ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোজনং নাইস্তি। অতএব পঙ্কিদ্
ষকা উচ্চান্তে, তৈঃ সহো-পবিষ্ঠা অন্তেখপি দ্বিতা ভবস্তি।" অর্থাৎ অপাঙ্তের ব্রাহ্মণেরা অন্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে পারে না। উহারা পঙ্ক্তিদ্বক। উহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলে অন্তেও দৃষিত হয়।

ইহাতে স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহারা বিধবা স্ত্রী লইয়া ঘরকানা করিত, সমাজে তাহারা অনাদৃত ও দ্বণিত হইত, তাহাদিগকে লইয়া কেহ একত্র ভোজন করিত না—ছুল কথা এই যে তাহাদের জাতিপাত হইত। ফলতঃ মমু স্পষ্টই বলিয়াছেন—

"ন দ্বিতীয়শ্চ সাধবীনাং কচিন্তর্জোপদিশ্রতে।" (মন্ত ৫।১৬২)
কিন্তু বিধবাকে কামপত্নীর ন্যায় রাখা এবং তদ্গর্জে সন্তানোৎপাদন করার বিষয় এখন যেমন পরিলক্ষিত হয়, পূর্ব্বেও
সেইরূপ পরিলক্ষিত হইত। নাগরাজ ঐরাবতের পুত্র স্থপর্ণ
কর্ত্বক নিহত হইলে পুত্রবধূ অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া পড়েন,নাগরাজ ঐরাবত উক্ত বিধবা অনপত্যা কামার্ত্তা মুধাকে অর্জ্ঞ্নের
হল্তে সমর্পণ করেন। অর্জ্জ্ন উহাকে ভার্যার্থ গ্রহণ করেন এবং
উহার গর্ভে অর্জ্ঞ্ন কর্ত্বক ইরাবান্ নামক এক পুত্র হয়। যথা—

"অর্জ্নস্থাত্মজঃ শ্রীমানিরাবাল্লাম বীর্য্যবান্। সুবারাং নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা॥ ঐরাবতেন সা দত্তা হনপত্যা মহাত্মনা। পত্যৌ হতে স্থপর্ণেন কপণা দীনচেতসা॥ ভার্যার্থং তাঞ্চ জগ্রাহ পার্থঃ কামবশামুগাম্। এবমেষ সমুৎপল্লঃ পরক্ষেত্রে হর্জুনাত্মজঃ॥"

(ভীম্মপর্ব্ব ৯১ অধ্যায় ৭৮১৯)

এরপ ব্যবহার সকল সময়ে সকল দেশেই প্রচলিত আছে। উহা ব্যভিচার মাত্র। ইহা দারা বিধবার বিবাহ সমর্থিত হয় না, এবং মহাভারতের সময়ে বে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল, ইহাও ইহাতে বুঝা যায় না।

মন্থ যদিও বিধবাকে সংস্কৃত করিয়া লইয়া উহার সহিত ঘরকরা করার একটা বিধান করিয়া রাথিয়া ছিলেন,যদিও উহারা সমাজে সমাদৃত হইত না বা ব্রাহ্মণদের সমাজে চলিতে পারিত না,তথাপি এইরপ পুনভূকে শাস্ত্রশাসনে সংস্কৃত করিয়া আধুনিক রেজিপ্রারি করা "নিকা"রুত স্ত্রীর গ্রায় উহাতে স্ত্রীস্বত্ব সংস্থাপিত করা যাইত এবং তদ্গর্ভে যে পুত্রসম্ভান হইত, তাহারা পিতৃপিগুদানের ও পিতৃসম্পত্তিপ্রাপ্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইত। কিন্তু তৎপর-বত্তী ব্যবস্থাপকগণ একবারেই উহার মূলোচ্ছেদ করেন যথা—

শপপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্তা বর্জনীয়াঃ কুলাধমাঃ।
 বাগ্দত্তা মনোদত্তা চ কৃতযৌতুকমললা॥
 উদকম্পশ্থিতা যা চ যা চ পাণিগৃহীতিকা।

অগ্নিং পরিগতা যা চ পুনর্ভু প্রভবা চ যা। ইত্যেতাঃ কাশ্রপেনোক্তা দহস্তি কুলমগ্নিবং ॥"(উদ্বাহতত্ত্বধৃতবচন)

- ২। "উঢ়ায়াং পুনৰুদ্বাহং জ্যেষ্ঠাংশং গোবধং তথা। কলৌ পঞ্চন কুৰ্বীত ভ্ৰাতৃজায়াং কমগুলুম্॥" ( প্রাশ্র ভাষ্যগুত আদিপুরাণ )
- "দেবরাচ্চ স্থতোৎপতির্দিত্তা কন্তা ন দীয়তে।
   ন যজে গোবধঃ কার্য্যঃ কলৌ ন চ কমগুলুঃ॥' ( ক্রতু )
- ৪। দত্তায়াশ্চৈব কল্লায়া পুনদিনিং পরশু চ। ( বৃহয়ারদীয়ে )
  এইরূপ আরও বচন প্রমাণে কলিকালে পুনভূ সংস্কারও
  নিবিদ্ধ হইয়াছে। পুনভূ র গর্ভোৎপন্ন সন্তানের এখন প্রাদ্ধাদির
  অধিকার নাই, স্মতরাং সম্পত্তিতেও অধিকার নাই।

আর একটী কথা এই যে কুমারীকন্তার বিবাহই প্রক্লতপক্ষে বিবাহ। শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে সেই বিধানেরই ঘোষণা করিয়াছেন যথা—

- ১। অগ্নিমুপধার কুমার্য্যাঃ পাণিং গৃহীরাং। (পারস্করগৃহস্ত্ত)
- ২। অবিপ্লুত ব্ৰন্ধচৰ্য্যা লক্ষণ্যাং স্তিয়মূদ্হেৎ।
  অনন্তপূৰ্ব্বিকাং কান্তামসপিণ্ডাং ষবীয়দীম্॥
  অনন্তপূৰ্ব্বিকাম্ দানেনোপভোগেন পুৰুষান্তরপরিগৃহীতাম্।
  ( যাজ্ঞবন্ধ্যুদংহিতা ১/৫২)
- ৩। সবর্ণামসমানার্যামমাতৃপিতৃগোত্রজাম্। অনন্তপূর্ব্বিকাং লঘুীং শুভলক্ষণসংযুতাম্। (ব্যাস ২।৩)
- ৪। গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্যাং বিন্দেতানগুপূর্ব্বিকাম্। (গৌতম ৪١১)
- ে। গৃহস্থে বিনীতজোধহর্ষো গুরুনামুজ্ঞাতঃ মাথা
  অসমানার্যাং অস্পৃষ্টিমথুনাং ভার্য্যাং বিদ্যেত। (বর্শিষ্ঠ ৮।>)
  এই সকল প্রমাণদারা দেখা যাইতেছে যে, বিধবাবিবাহের
  নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ কোনও বিধান করিয়া রাখেন নাই।
  মতু যে পুনভূরি সংস্কার করিয়া তদ্গর্ভজ সন্তানের যৎকিঞ্চিৎ
  অধিকার প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ
  তাহার মূলেও কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ পরাশরের একটা শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ঐ শ্লোকটাকে বিধবা-বিবাহের সমর্থক বিধান বলিয়া প্রকাশ করেন। পরাশরের বচনগুলি এই ঃ—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতে ।
পঞ্চষাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥
মৃতে ভর্তুরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা ।
সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটি চ যানি লোমানি মানবে ।
তাবৎকালং ব্দেৎ স্বর্গং ভর্ত্তারং যান্থগ্র্ছতি ॥"
পরাশরের বিধানই কলিকালের নিমিত্ত বিহিত হইয়াছে ।

পরাশরের এই ব্যবস্থায় বিধবা বিবাহের সমর্থক প্রমাণ পাওয়া যায় কি না তাহাই বিচার্য। আমরা পরাশরের রচিত এই তিনটী শ্লোকেই মন্ত্র বিধানের পুনরুক্তি ভিন্ন আর নৃতন কিছুই দেখিতে পাইলাম না। উক্ত তিনটা শ্লোকের অর্থ এই যেঃ—

"স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব হইলে, সংসার ত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে—এই পঞ্চপ্রকার আপদে দ্রীলোকের অন্ত পতি বিহিত। স্বামীর মৃত্যুর পরে যে নারী ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করে, সে দেহান্তে ব্রহ্মচারিগণের স্থায় স্বর্গলাভ করে। যে নারী সহমূতা হন, তিনি মানব শরীরে যে সার্দ্ধ-ত্রিকোটী লোম আছে, তৎসমবৎসরকাল স্বর্গস্থ ভোগ করেন।'

পরাশরের এই বচনত্রয় পাঠ করিয়া সহজেই মনে হয়, তিনি নারীর আপৎকালের ধর্ম্মের কথাই বলিয়াছেন। তিনি অতি ম্পষ্টতঃই বলিয়াছেন "পঞ্চস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।"

শাস্ত্রবিহিত পতির অভাবই হিন্দুনারীর পক্ষে আপৎস্বরূপ।
স্থতরাং পাণিগ্রাহী পতির অভাব হইলেই স্ত্রীলোকের কোন না
কোন পালকের অধীন হওয়া প্রয়োজনীয়। এই পতিশব্দের
অর্থ পাণিগ্রাহী পতি নহে – ইহার অর্থ অন্ত পতি অর্থাৎ
পালক। মহাভারতে লিখিত আছে:—

"পালনাচ্চ পতিঃ স্বৃতঃ।"

স্থতরাং রক্ষক ও পালকই এই অগ্রপতি পদের বাচ্য।
মহামহোপাধ্যায় মেধাতিথি মন্ত্রসংহিতার নবম অধ্যায়ের
৭৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় পরাশরের উক্ত শ্লোকটী উদ্ভ করিয়া
ব্যাখ্যাচ্ছলে লিখিয়াছেনঃ—

"পতিশব্দো হি পালনক্রিয়ানিমিত্তকো গ্রামপতিঃ সেনায়াঃ পতিরিতি। অতশ্চাম্মাদবোধনৈষা ভর্তৃপরত্ত। আৎ। অপি তু আম্মনো জীবনার্থং সৈরন্ধীকরণাদিকর্ম্মবদ্যমাশ্রয়েত "

কেহ কেহ বাগ্দত্তা কগ্যার সম্বন্ধই পরাশরেঃ কথিত ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

ব্যভিচার-নিবারণার্থ শাস্ত্রকারগণ যথে প্রতি উপদেশ বাক্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তথাপি সমাজে বিবিধভাবে ব্যভিচার অন্নষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ভারতক্ষার বাভিচার বর্ষীয় হিন্দুসমাজ যথন অতীব বিশাল আকার ধারণ করিয়াছিল, তথন সেই হিন্দুসমাজে যে বিবিধ প্রকার আচরণ অনুষ্ঠিত হইত, সংহিতাদি পাঠে আমরা তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাই। আমরা ইতঃপূর্বের অসভ্য সমাজের বিবাহ সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের আলোচনায় দেখাইয়াছি যে, বিবাহের পূর্বেও অনেক দেশে ক্যারা যথেছে ব্যভিচার করিয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যভিচার তাহাদের সমাজের পক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় না। হিন্দু সমাজেও কোন এক সময়ে অবস্থাবিশেষে ব্যভিচার বাভি

চার পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যাপার কিয়ৎপরিমাণে ক্ষমার চক্ষে পরিগৃহীত হয়। কানীন পুত্রত্ব স্বীকারই উহার কানটা প্রমাণ। মন্থ বলেন—

"পিতৃবেশনি ক্সা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেরায়া বোঢ়ুঃ কস্তাসমূত্ত্বম্॥" (মনু ৯০১৭২)
অর্থাৎ পিতার ঘরে বিবাহের পূর্ব্বে ক্সা গোপনে যে
সম্ভান উৎপাদন করে, উক্ত ক্সার বিবাহ হইলে এই পুত্র সেই
পতির "কানীন" পুত্র বলিয়া অভিহিত হয়।

একটি ঘটনা দেখিয়া অবশ্রুই একটি বিধানের স্থাষ্ট হয় নাই।
কোনও সময়ে সমাজে কানীন-পুত্র হয় তো মধ্যে মধ্যে দেখিতে
পাওয়া ঘাইত। মহাভারতে সকল বিষয়েরই উদাহরণ প্রাপ্ত
হওয়া য়য়। কর্ণ মহাশয়ও এই বিধানাম্লসারে পাওয়ারাজের
কানীন পুত্র। এখন কানীন-পুত্রত্ব একেবারেই হিন্দুসমাজে
অদ্শ্র হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ ব্যভিচার এদেশে হিন্দুসমাজে
এখন আর দেখিতে পাওয়া য়য় না।

আবার এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে যে, অপরের দারা পিতৃগৃহে কন্তা গর্ভিণী হইত। গর্ভাবস্থায় কন্তার বিবাহ হইত।
বিবাহের পর সন্তান জন্মিত। এই সন্তানের প্রতি অধিকার
কাহার ? ইহার পালনের ভার কাহার উপর অর্পিত হইবে ?
শাস্ত্রকারগণ তাহারই মীমাংসা করিতেন। মন্থ তাহার মীমাংসা
ক্রিয়া বলিয়াছেন—

"যা গার্ভিণী সংক্রিয়তে জ্ঞাতাজাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥ (মন্থু ৯।১৭৩)
কন্সার গর্ভ জানিয়াই হউক অথবা না জানিয়াই হউক,
গার্ভিণী কন্সাকে যে বিবাহ করিবে, গর্ভস্থ সম্ভানে তাহারই অধিকার এবং এই সন্তান "সহোঢ়" নামে খ্যাত হইবে।

কানীন ও সহোঢ় পুত্র বিবাহের পূর্ব্বে ক্যাদিগের ব্যভিচার ব্যাপারের চির-স্ল্যাক্ষিরপে সমাজে বিগুমান থাকিত। এই অবস্থাতেও ব্যভিচারিণীদের বিবাহ হইত। বালিকাবিবাহ
এতদ্বারা আরও একটি বিষয় জানা বাইতেছে বে, ক্যাগণ দীর্ঘকাল অবিবাহিত অবস্থায় পিতৃগৃহে বাস করিত। এবং কিয়ৎ পরিমাণে তাহারা স্বাধীনতাও ভোগ করিত। কানীন ও সহোঢ় পুত্রগণের আবির্ভাবে সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী শাস্ত্রকারগণ বাল্যবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। এই জন্মই সম্ভবতঃ অঙ্গিরাদি শাস্ত্রকারগণ হিন্দুসমাজে বালিকাবিবাহের নিমিত্ত নিম্নলিথিত বিধিগুলি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ব্যথা—

"অষ্টবৰ্ষা ভবেন্দোমী নববৰ্ষা তু রোহিণী। দশমে কন্সকা প্রোক্তা অত উৰ্দ্ধং রজস্বলা॥" (অঙ্গিরা) "কন্তা দাদশ বর্ষাণি যাপ্রদন্তা গৃহে বদেং।
বন্ধহত্যা পিতৃস্তত্তাঃ সা কন্তা বরমেং স্বয়ম্।" ( ষম )
অর্থাৎ যে কন্তা বার বৎসর বয়স পর্যান্ত অপ্রদন্তা হইয়া
পিতৃগৃহে বাস করে, তাহার পিতা ব্রহ্মহত্যা পাপের ভাগী হয়।
এরপ স্থলে কন্তার স্বয়ং বর খুজিয়া পরিণীতা হওয়া উচিত।

অঙ্গিরা আরও বলিতেছেন—

"প্রাপ্তে তু দাদশে বর্ষে যদা কন্যা ন দীয়তে।
তদা তত্যাস্ত কন্যায়াঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥"

রাজমার্ভণ্ডেও এইরপ বিধান নির্দিষ্ট হইয়াছে। এমন কি রজস্বলা ক্সাকে বিবাহ করিলেও উহার পতিকে অপাঙ্জের বলিয়া সমাজে অনাদৃত হইতে হইবে, এরপ বিধান অত্রিও ক্সপাদি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে।

কন্সার বিবাহকাল নির্ণয়দম্বন্ধ অঙ্গির। যে সময়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন, মহাভারতে তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মহাভারতে লিথিত আছে—

"ত্রিংশদ্বর্যঃ যোড়শাব্দাং ভার্য্যাং বিন্দেত নগ্নিকাম্। অতঃ প্রব্যক্ত রক্ষসি কত্যাং দত্যাৎ পিতা সকুৎ॥"

অর্থাৎ ত্রিংশদর্ষবয়য়য়য়য়ৢয়ৢবক বোড়শবর্ষীয়া অরজয়লা কলাকে বিবাহ করিবে। এতদারা প্রতিপন্ন হইতেছে, মহাভারতকারের জন্মস্থানে কিম্বা মহাভারতের সময়ে কলারা বোড়শ বর্ষের পূর্বের সাধারণতঃ ঋতুমতী হইত না। কিন্তু অঞ্চিরা ও য়য়ের বচন দেখিরা মনে হয়, উহারা বঙ্গদেশের বালিকাদের অবস্থা পর্যাবলাচনা করিয়াই বেন বিবাহবিধানের স্থাষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এদেশে একাদশ বর্ষেও কলাদিগকে ঋতুমতী হইতে দেখা যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে যোষিদ্ধর্মে মন্ত বলিয়াছেন—

"পাণিগ্রাহস্ত সাধবী স্ত্রী জীবতো বা মৃতস্ত বা 1

পতিলোকমভীপ্রস্তী নাচরেৎ কিঞ্চিদ প্রিয়ম্ ॥

কামন্ত ক্ষপরেদেহং পুপাম্লফলৈঃ শুভিঃ।

ম তু নামাপি গৃহীয়াৎ পত্যো প্রোতে পরস্ত তু ॥"

(মন্ত ৫১১৫৬-১৫৭)

এই তুইটী শ্লোক্ষারাও প্রতিপন্ন হয় যে, বিধবা-বিবাহ
ম্বাদির কোন ক্রমেই অন্নুমোদিত ছিল না। পরাশরও যে
বিধবাবিবাহের নিমিত্ত "নছে মৃতে প্রব্রজিতে" বচনের স্পষ্ট
করেন নাই, তাহা উক্ত শ্লোক্টী পাঠ করিয়া শাস্ত্রান্তরের সহিত
একবাক্যরূপে উহার অর্থবাধ করিতে চেষ্টা করিলেই সহজ্বে
তাহা বুঝা যায়।

উদ্ব ১৫৭ শ্লৈকের টীকাতেও মেধাতিথি লিথিয়াছেন— "ষং তু নষ্টে মৃতে প্রব্রজ্ঞতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চম্বাপংস্থ নারীণাং পতিরভো বিধীয়তে। ইতি—তত্র পালনাৎ পতিমঞ্জ মাশ্ররেত। সৈরদ্ধু কর্মাদিনাত্মর্ত্তার্থং নবমে চ নিপুণং নির্ণেষ্যতে প্রোষিতভর্ত্তকায়াশ্চ স বিধিঃ।"

ইহার ভাবার্থ এই বে, "নষ্টে মৃতে" শ্লোকে যে পতি শব্দের প্রয়োগ আছে, তদ্ধারা ভর্তার মৃত্যুর পর পালনার্থ অন্ত পতিই বুঝিতে ইইবে।

যে হলে পাণিগ্রাহী পতির মৃত্যুর পর নারীদের জীবননির্বাহের উপায় না থাকে, সেই হলেই উহাদের আপৎকাল
উপন্থিত হয়। আপৎকাল উপন্থিত হইলেই ভৎসময়ে আপদ্
রুদ্ধি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে হয়। এই
অবস্থায় হুঃস্থা স্ত্রীলোকদিগের অন্ত পালকের শরণগ্রহণ করিতে
হয়। কেবল জীবিকার্থ ই যে বিধবা স্ত্রীলোকেরা অপর
অভিভাবকের শরণাগন্ন হইবে, তাহা নহে, বিধবাগণ অরক্ষিতা
হইলে তাহাদের ধর্ম্মরক্ষা করাও কঠিন। এই নিমিত্ত ময়
বিলিয়াভেনঃ—

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতস্ক্রমহান্তি॥"

স্ক্ষেভ্যোহপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিরোরক্ষ্যা বিশেষতঃ। দ্বোর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেযুররক্ষিতা॥"

স্থতরাং জীবিকার্থ ও ধর্ম্মরক্ষার্থ স্ত্রীদিগের প্রতিপালকাধীন থাকা অবশুপ্রয়োজনীয়। অতঃপর মন্থ পরাশরের স্থায় স্থীলোকদের আপদ্ধর্ম বলিয়াছেন যথা—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্মমাপদি।" (মন্থু ৯।৫৬)
রমণীদিগের এই আপদ্ধর্মকথনে মনুসংহিতার পরাশরোক্ত
পঞ্চ আপদের কথাই বলিবার পর কোন্ প্রকার আপদে কি
প্রকার উপায় অবলম্বনীয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী সহমৃতা ইংলে সঙ্গে সংক্ষাই সকল আপদের শান্তি হইত; তাহা না হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনই বিধবাদের প্রধানতম ধর্ম। কিন্তু এ অবস্থাতেও পালক বা রক্ষকের অধীন থাকাই প্রয়োজনীয় হইত। পতি নিরুদ্দেশ হইলে বা সংসার ত্যাগ করিলে অথবা ক্লীবাদি হইলেও প্রয়োজন মত নারীদিগের অপর পালকের অধীন হওয়া কর্ত্ব্য। এই সকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, হিন্দুশান্ত্রে পুনর্ভুর সংস্থারের বিধানমাত্র আছে, কোপাও বিধবা-বিবাহের বিধান নাই।

মহাভারতের সময় পপুত্রার্থং ক্রিয়তে ভার্যা।" এই নীতির যথেষ্ট প্রাহর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়। বিবাহ করার কতকগুলি উদ্দেশ্য আছে, তন্মধ্যে পুর্ত্ত্রলাভ একটা প্রধান-ক্ষেত্রজ ভম উদ্দেশ্য বলিয়া জনসাধারণের ধারণা ছিল। পতির কোন প্রকার অসামর্থানিক্ষন যদি স্ত্রীর সন্তানোৎ- পাদনের ব্যাঘাত হটত অথবা সন্তানোৎপাদন না করিয়া স্বামীর যদি মৃত্যু হইত, তবে নিয়োগবিধানে দেবর বা সপিও ব্যক্তিছারা সন্তানোৎপাদনের বিধান ছিল। এইরূপ পুত্রকে "ক্ষেত্রজ্ঞ" পুত্র নামে অভিহিত করা হইত; যথা মন্ত্

"যন্তন্পজঃ প্ৰমীতশু ক্লীবশু ৰ্যাধিতশু বা।

শ্বধর্মেণ নিযুক্তারাং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ শ্বতঃ॥" (মরু ৯।১৩৭)
মহাভারত ক্ষেত্রজপুত্রত্ব স্বীকারের বিপুল ইতিহাস।
মহাভারতের প্রধান প্রধান কলিপয় নায়ক ক্ষেত্রজ্ব পুত্র হইয়াও
জপতে অতীব সমান্ত। কালসহকারে এই প্রথা হিন্দুসমাজ
হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। পরবর্ত্তী শ্বতিকারগণ ক্ষেত্রজপুত্রের
অঙ্গণ্ডাব ধর্মক করিতে যথেষ্ঠ প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলতঃ
এখন আর ক্ষেত্রজ্ব পুত্রোৎপাদনের প্রথা দেখিতে পাওয়া
যায় না।

পৌনর্ভব পুত্রের বিষয় বিধবা বিবাহে আলোচিত হইলেও
পুনভূ সম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। আমরা পুনভূ কে
পুনভূ ব্যভিচারিণী বলিয়াই মনে করিব এবং ব্যভিচারিণীর শ্রেণীতেই গণ্য করিব। কেননা মহু বলেন—

"যা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বয়েচ্ছয়া। উৎপাদয়েৎ পুনভূজা স পৌনর্ভব উচ্যতে॥"

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক রীত্যন্ত্রসারে পুনর্ভূ স্ত্রীগ্রহণ জ্ঞা তিরোহিত হইরাছে। যদি কেহ স্থামিত্য ত। বা বিধবার সহবাস করে, লোকে তাহাকে ব্যভিচারী বলিয়া অভিহিত করে।

প্রাচীন হিন্দুসমাজে এইরপে কতকগুলি কার্য ব্যভিচার বলিয়া জানা থাকিলেও সমাজ হইতে এই সকল প্রথা তিরাহিত করার কোন বিশিষ্ট উপায় প্রকল্পিত হয় নাই, যে সকল দোষ মানবচরিত্রের স্বভাবসিদ্ধ, সমাজ হইতে তাহার একবারে উন্মূলন করা অসম্ভব দেখিয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ ঐ সকল ব্যভিচার-সমূহকে বিশৃষ্খলার ও উচ্ছৃষ্খলায় পরিণত হইতে না দিয়া উহাদিগকেও কিয়ৎপরিমাণে নিয়মের আয়ত্তে আনিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত মন্থ অক্ষত্রোনি বিধবা, পরিত্য ক্রা, বা পতিত্যাগিনী ব্যভিচারিণীদের পুরুষান্তর গ্রহণসময়ে সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ সংস্কারের ফলেজ্বল-হত্যাদি নিবারিত ইইবে, ব্যভিচারের অবাধ প্রসারে বাধা পড়িবে। মন্থ কেবল অক্ষত্রোনি কন্তাদের সম্বন্ধেই এইরূপ বিধি বলিয়াছিলেন। যথা—

"সা চেদক্ষতযোনিঃ স্থানগতপ্রত্যাগতাপি বা। পৌনর্ভবেন ভত্রা সা পুনঃসংস্কারমর্হতি ॥" (১ম ১৭৬)

কিন্তু যাজ্ঞবন্ধ্য **থ**ন্ধি আরও অধিকভর অগ্রাসর হ**ইয়া ব্যব**ন্থ

"অক্ষতা বা ক্ষতা বাপি পুনভূঃ সংস্কৃতা পুনঃ।

এতদ্বারা পুনর্ভু নারীর প্রসার আরও বিষ্ণুত হইল। অকতাই হউক আর ক্ষতাই হউক, পুনর্বার সংস্কৃতা হইলেই তাহাকে পুনর্ভু বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে। এই সংস্কারের ফলে কামিনীদের ব্যভিচারে বিস্তর বাধা পড়িয়াছিল, ক্রণহত্যা কমিয়া গিয়াছিল; কিন্তু পৌনর্ভব ভর্তারা ও পুনর্ভু নারীয়া সমাজে অনাদৃত হওয়ায় এই পথ অকন্টক বা প্রসর্বতর পথ বলিয়া লোকের নিকট কোনও সময়ে বিবেচিত হয় নাই। অতঃপর শাস্ত্রকার গণ বলিয়া লোকের নিকট কোনও সময়ে বিবেচিত হয় নাই। অতঃপর শাস্ত্রকার গণতে পাইয়া একবারেই এই বিধির উচ্ছেদ সাধন করিলেন। সম্ভবতঃ তাহাদের মতে এ ধারণা হওয়া অসম্ভব নহে যে, এই বিধানছারা বিধবা রমণীদের ব্রহ্মচর্যোর পুণ্যতম পথের পার্শ্বে ব্যভিচারের প্রলোভন বিজ্ঞমান রাখা হইয়াছে, স্কৃতরাং উহার মূলোচ্ছেদ করাই উহারা কর্ত্রত্ম মনে করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক বর্তমান সমাজে পুনর্ভু প্রথার অন্তিম্ব পরিলক্ষিত হয় না।

ব্রাহ্মণ যে কামতঃ শূদ্রার গর্ভেও সম্ভান উৎপাদন করি-তেন, এবং সে সম্ভান যে সংরক্ষিত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রকার সন্তান পারশব বলিয়া অভি-হিত হইত। ব্রাহ্মণদের এই কুক্রিয়া গুপ্তভাবে সমাজে চলিত থাকিলেও তাঁহাদের পারশব সন্তানগণ এখন আর সে পাপের সাক্ষ্য বহন করিয়া সমাজের সন্মুথে দণ্ডায়মান হয় না। ম্বাদির সময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষতিয়া, বৈখা বা অসবর্ণে বিবাহ নিষেধ শূদ্রার কন্তাকে বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু একালে সে ব্যবস্থাও প্রতিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আদিত্য-পুরাণ ও বুহনারদীয় পুরাণের দোহাই দিয়া আধুনিক স্মার্ত্তগণ অপরাপর যুগে যে দকল প্রথা প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে কতিপর প্রথার প্রতিবেধ করিয়াছেন। এই প্রতিষিদ্ধ প্রথাগুলির মধ্যে অসবর্ণা কন্সা বিবাহও একটা। ফলতঃ পরবত্তী শাস্ত্রকার-গণ যে ক্রমশঃ একপত্নীকভার (Monogamy) পক্ষপাতী হইয়া-ছিলেন এবং কৌল ব্যভিচার প্রতিষেধ করার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, তাহা ইঁহাদের ব্যবস্থিত বিবাহ-বিধানের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। মান্তবের সদয় হইতে কামভাব তিরোহিত করিয়া দিয়া ধর্মার্থ নরনারীর পবিত্র বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করার নিমিত্ত পর্মকারুণিক সমাজ-হিতৈষী ঋষিগণ যে সকল নিয়ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, নিবিষ্টভাবে তদিষয়ে আলোচনা করিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। বিবাহ যে অতি পবিত্ৰতম সামাজিক বন্ধন এবং এই প্রথা যে গার্হস্তাধর্ম্মের ও পারমাখিক ধর্মের পরম

সহার, বিবাহের মন্ত্রগুলি পাঠে সহজেই তাহা প্রতিপন্ন হর অতঃপর যথাস্থানে তদ্বিয়ে আলোচনা করা যাইবে।

ব্যভিচারের অপর এক কর্তা—দিধিষুপতি। নিয়োগ
বিধিতে বাধ্য হইরা পুত্রোৎপাদনার্থে দেবরের নিয়োগ শাস্ত্রদিধিষুপতি
মাত্র পুত্রোৎপাদন, কিন্তু নিয়োগ কামরাগবিবর্জিত, স্কতরাং উহা ব্যভিচারী বলিয়৷ পরিগণিত নহে।
দিধিষুপতি ব্যভিচারী। মন্তু বলেন—

"ভাতুমূ তিশু ভার্য্যায়াং যোহমুরজ্যেত কামতঃ। ধর্ম্মেণাপি নিযুক্তায়াং স জেয়ো দিধিষ পতিঃ।"

অর্থাৎ মৃত জ্যেষ্ঠ লাতার নিয়োগধর্মিণী ভার্যায় যে ব্যক্তি কামবণীভূত হইয়া রমণ করে, দে দিধিষুপতি নামে অভিহিত হয়। এই শ্রেণীর ব্যভিচারপরায়ণ বাহ্মণ মহুর মতে হব্যক্রাদিতে নিমন্ত্রণের অযোগ্য। পরপূর্ব্বাপতিকেও কোন ব্যতিকার দিধিষুপতি নামে অভিহিত করিয়াছেন; য়থা—

"পরপূর্বাপতিং ধীরা বদন্তি দিধিষ্পতিম্। যন্ত্রে দিধিষ্বিপ্র: সৈব যন্ত কুটুম্বিনী॥"

এই প্রথা হইতে দেবরপতিত্বপ্রথা ক্রমশঃই সমালবিশেষে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। কুণ্ড ও গোলক কুণ্ডপুত্র ও গোলকপুত্র ব্যভিচারের ফল।

অর্থাৎ পরস্ত্রীতে হই প্রকার সম্ভানোৎপন্ন হইয়া থাকে।
সধবা স্ত্রীতে জার দারা যে সন্তান জন্মে, সে সন্তান কুণ্ড সংজ্ঞায়
এবং বিধবার গর্ভে উৎপন্ন সন্তান গোলক নামে অভিহিত হয়।
এই হই প্রকার সন্তানও অপাঙ্জেয়। ইহাদের শ্রাদ্ধাদিতে
অধিকার নাই, সম্পত্তিতেও স্কতরাং অধিকার নাই। বিধবা
যদি পুনঃসংস্কৃতা হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তবে সেই সন্তান
পোনর্ভব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পোনর্ভব অপাঙ্জেয়
হইলেও পুত্রের অধিকারে বঞ্চিত হয় না।

মনুসংহিতার সময়ে ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণের কন্সার বিবাহ
করিতে পারিতেন। কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন এই ছিল ে,
ব্রাহ্মণ অগ্রে স্বর্ণার পাণিগ্রহণ করিবেন। গার্হস্থা ধর্মের নিমিত্ত
ব্রাহ্মণ পতি
পরিগণিত ছিল। কিন্তু কামচারী ব্যক্তিরা
সকল সময়ে স্কুল সমাজেই শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে
রাজী নহে। তাহারা ক্ষেচ্ছাচারের বশবতী হইয়া কার্য্য করে।
মনুসংহিতাব সময়ে যাহারা বিবাহের এই সনাতন নিয়মে উপেক্ষা

প্রদর্শন করিয়া অগ্রেই এক শুদাকে বিবাহ করিয়া বসিত,তাহারা ব্যলীপতিনামে অভিহিত হইত। ব্রাহ্মণসমাজে তাহাদিগকে লইয়া কেহই এক পংক্তিতে আহার করিত না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪ শ্লোক হইতে ১৯ শ্লোক পর্যান্ত এসম্বন্ধে নিষেধবচনগুলি স্বিশেষ দ্রষ্টব্য।

হিন্দুসমাজে অবিবাহিত ও বিবাহের উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার
পরিবেত্তা

এই নিষেধে উপেক্ষা করিয়া জ্যেষ্ঠের বিবাহের
অথ্যে বিবাহ করিত, উহারা পরিবেতা নামে অভিহিত হইত।
পরিবেত্তারা সমাজে অপাঙ্জেয় বলিয়া অনাদৃত হইত।

হিন্দুসমাজের আর একটা প্রধানতম দোষদ্রীকরণের
নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ সবিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। এই দোষের
নাম—কন্তাপণ। আমরা বিবিধ প্রকারে
এই প্রথার অন্তিত্ব ও উহার উন্মূলন চেষ্টা
দেখিতে পাই। মন্ত্রসংহিতার যে অন্তপ্রকার বিবাহের উল্লেখ
আছে, তাহাতে আস্থরিক বিবাহে কন্তাশুলের কথা সর্ব্ব প্রথমে
দৃষ্ট হয়। যথা—

"জ্ঞাতিভাো দ্ৰবিণং দত্ত্ব। কন্তারৈ চৈব শক্তিতঃ।
কন্তা প্রদানং স্বাচ্ছন্যাদাস্থরো ধর্ম উচ্যতে ॥" (মন্তু ৩০০১)
কর্তাৎ কন্তার পিতা প্রভৃতিকে অথবা কন্তাকে শাস্ত্রনিরমাতিরিক্ত ধন দিয়া বিবাহার্থ গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ করাই
আস্তরবিবাহ।

এইরূপ ধনদান করার প্রবৃত্তি বরপক্ষনিষ্ঠ। বর বা বরপক্ষ কন্তাকে বা কন্তার পিতা প্রভৃতিকে ধন দান করিয়া স্থান্দরী বা নিজেদের মনোমত কন্তা গ্রহণ করিত, আস্কর বিবাহ তাহারই প্রমাণ। এইরূপ বিবাহ শাস্ত্রকারগণের বিধানে প্রশস্ত বিলিয়া বিবেচিত হইত না। উহাঁরা এই নিমিন্তই উহাকে আস্কর বিবাহ নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরও এক প্রকার কন্তাপণ প্রথা দৃষ্ট হয়। এইরূপ স্থলে পিতাই ইচ্ছাপূর্ব্যক কন্তা বিক্রেরে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কন্তাবিক্রেয় করিয়া উহার শুল গ্রহণ করে। শাস্ত্রকারগণ এই প্রথার যথেষ্ট বিরোধী ছিলেন এবং উহা প্রতিষেধ করার জন্ত এইরূপ প্রথার বহল নিন্দা ও অপবাদ করিয়াছেন।

"ন কন্তায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াচ্ছুক্তমধপি। গৃহন্ শুল্কং হি লোভেন স্থান্নবোহপত্যবিক্রয়ী॥"

(মনু ৩/৫১)

বিক্রমনোষজ্ঞ কন্সার পিতা কথনও বিক্রম করিয়া শুরু গ্রহণ করিলে তিনি অপত্যবিক্রমের পাতকী হইবেন। মন্ত্র্ সংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে— "নামুশুশ্রম জাতেতৎ পূর্বেষণি হি জন্মন্ত ।

শুক্ষমণ্ডেন মূল্যন চ্ছন্নং হহিত্বিক্রয়ম্॥" (মন্ত্র ৯।১০০)

প্রাচীন হিল্পমাজে কন্তার শুক্তগ্রহণ যে অত্যন্ত নিলনীর
ছিল, এই সকল বচন প্রমাণে তাহা সপ্রমাণ হয় । অসভ্য
সমাজে কন্তাবিক্রমের প্রথা প্রচলিত ছিল। হিল্পমাজের আদিম
অবস্থাতেও এই প্রথা বিক্রমান ছিল। সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে
সঙ্গে কন্তাবিক্রমপ্রথা নিলনীর হইয়া উঠে। কিন্তু লোভী পিতা
তথনও লোভসংবরণে সমর্থ হন নাই। তাহারা প্রকাশ্র ভাবে
কন্তা বিক্রয় না করিয়া অবশেষে কন্তার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ শুক্ত
গ্রহণ করার প্রস্তাবে প্রচ্ছনভাবে কন্তা বিক্রয় করিতে লাগিল।
স্ক্রদর্শী শাস্ত্রকারদের তীক্ষ্ণ লৃষ্টি এই নৃতন কন্তাবিক্রয়প্রথার
প্রতিও আরুষ্ট হইল। তাহারা নিয়ম করিলেন—

শ্বাদদীত ন শৃদ্রোহপি গুৰুং ছহিতরং দদং।
গুৰুং হি গৃহ্বন্ কুকতে ছন্নং ছহিত্বিক্রেম্ম।" (মন্তু ৯০৯৭)
কন্তাকে দেওয়ার নিমিত্ব শাস্তামুসারে কিঞ্চিৎ গুৰুপ্রদানের
ব্যবস্থা আছে। স্থল বিশেষে কন্তাকর্তারা কন্তার নামে গুৰু
লইয়া নিজেরাই উহা আত্মসাৎ করিত। শাস্ত্রকারেরা উহাকেই
ছন্ন কন্তাবিক্রেয় নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ
কন্তাবিক্রেয় যে নিতান্ত দোষজনক, অন্তান্ত সংহিতাকারগণ
অতি স্পষ্টভাবেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"ক্ৰয়ক্ৰীতা যা যা কথা পত্নী সা ন বিধীয়তে। তথ্যাং জাতাঃ স্থতান্তেষাং পিতৃপিণ্ডং ন বিখতে॥"

( অত্রিসংহিতা)

অর্থাৎ ক্রয়ক্রীতা কন্তা বিবাহ করিলে সে কন্তা পত্নীনামে অভিহিত হইতে পারে না। এমন কি তাহার গর্ভে যে সকল পুত্র জন্মে, তাহারা পিতার পিগুদানে অধিকারী নহে। দত্তক-মীমাংসায় লিখিত আছে—

"ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পক্সভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্যে দাসাং তাং কবয়ে বিছঃ।

ক্রমক্রীতা বিবাহিতা নারী পত্নীনামে অভিহিতা হয় না।
সে দেবকার্য্যে পিতৃকার্য্যে পতির সহধর্ম্মিণী নহে। পণ্ডিতেরা
উহাকে দাসী বলিয়া অভিহিত করেন।

উদাহতত্ত্বাদ্ ত কশুপবচনেও ক্রয়ক্রীতার অপবাদ দৃষ্ট হয়।
"শুদ্ধেন যে প্রয়ছস্তি স্বস্থতাং লোভমোহিতাঃ।
আত্মবিক্রমিণঃ পাপা মহাকিবিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ব্লস্তি চাসপ্তমং কুলম্।"

যাহারা লোভবশতঃ পণ লইয়া ক্যাদান করে, সেই আত্ম-বিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাপকারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এক উন্ধৃতিন সাত পুরুষকে নরকে নিক্ষিপ্ত করে "ক্রিয়াযোগসারের উনবিংশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—

"যঃ ক্সাবিক্রন্ধং মুঢ়ো লোভাচ্চ কুরুতে দ্বিজ।

স গচ্ছেররকং ঘোরং পুরীযহুদসংজ্ঞকম্॥

বিক্রীভারাশ্চ ক্সায়া যঃ পুরো জায়তে দ্বিজ।

স চাপ্তাল ইতি জ্ঞেয়ঃ সর্বাধর্মবহিদ্ধতঃ॥"

অর্থাৎ বৈকুষ্ঠবাসী হরিশর্মার প্রতি ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন,—

হে দ্বিজ। যে মূচ লোভবশতঃ ক্সাবিক্রন্ম করে, সে পুরীযহুদ
নামক ঘোর নরকে ধায়। বিক্রীতা ক্যার যে পুত্র হয়,সে চপ্তাল,

তাহার কোনও ধর্মো অধিকার নাই।

এই সকল বচনে এখানে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, শাস্ত্র-কারের। বিবাহার্থে কন্সাবিক্রয়কে অতীব দ্যা বলিয়া মনে করিতেন। তাদৃশ স্ত্রী পত্নী বলিয়া এবং তাদৃশী স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করা হইত না। এইরূপ স্ত্রী দাসী বলিয়া গণা হইত এবং এইরূপ পুত্রও চণ্ডাল বলিয়া ধর্ম্মকার্য্য হুইতে বহিষ্কৃত থাকিত। ক্রয়ক্রীতা নারীর গর্ভজান্ত সন্তান পিতার পিণ্ড পর্যান্ত প্রদান করিতে শাস্ত্রান্মসারে অধিকারী নহে। যে ব্যক্তি অর্থলোভে কন্সা বিক্রয় করে, সে চিরকাল নরক ভোগ করে এবং এই কার্যাদ্বারা সে তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি উদ্ধৃতন সাত পুরুষকে বোরতের নরকে নিক্রিপ্ত করে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, হিন্দু সমাজের প্রাথমিক স্থাসংক্ষত সমাজে যে কুপ্রথার বিরুদ্ধে শাস্ত্রকারগণ থড়েগাতোলন করিয়াছিলেন, যে কুপ্রথাকে সমাজ হইতে তিরোহিত করার জন্ম উহাতে নারকীয় বিভীষিকার ভীষণ বর্ণ প্রতিফলিত করিয়াছিলেন, যাহার বীজ উন্মূলন করার নিমিত্ত শাস্ত্রকারগণ একবাকো অকাট্য নিষেধাজা প্রচার করিয়াছিলেন, এখনও দেই পাপপ্রথা সমাজে পূর্ণপ্রভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। এই দোষ যদি সমাজের নিমন্তরে প্রভাবিত থাকিয়া আদিম অসভ্য সমাজ্বের প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য প্রদান করিত. আমরা তাহাতে তত বিশ্বিত হইতাম না। কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণের অধিকাংশ শ্রোত্রিয় ও বংশজগণ এখনও অবাধে ক্যা ক্রয়ৰিক্রয় করিয়া থাকেন। এই ক্রয়বিক্রয় যে শাস্ত্রে একাস্ত নিষিদ্ধ, ভ্রমেও ইহা কেহ মনে করেন না। যাঁহারা সমাজের নেতা তাদুশ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ শাস্ত্রামুসারে এতানৃশ কদর্য্যামুষ্ঠানকারীদের কোন প্রকার শাসনের ব্যবস্থা করেন না। তবে স্থথের বিষয় এই যে, ব্রাহ্মণদের ক্যাবিক্রন্ধ এথন ক্রমশঃই ক্ম হইন্না পডিয়াছে।

কিন্তু আবার অপর দিকে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থসমাজে বিবাহার্থে পুত্রবিক্রয়প্রথা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সমাজে যে মূল্যে কন্থা বিক্রম্ন হইত, এখন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ
প্র বিক্রম্ন হইতেছে। ব্রাহ্মণদের পুত্র অপেক্ষা
কায়স্থদের পুত্রের মূল্য উত্তরোত্তর আরও অধিক হইয়া উঠিতেছে।
এ অবস্থা দীর্ঘকাল প্রবল থাকিলে মধ্যবিত্ত কায়স্থগণের
কন্তার বিবাহ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

কিরূপ লক্ষণাক্রাস্তা কন্তাকে বিবাহ করিতে হয়, এবং কোন্রূপ কল্পা বিবাহা নহে, ময়াদি শাস্ত্রে তাহার বিশেষ বিবরণ বিবাহা ও অবিবাহা বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার কল্পা বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।
ত্রুক্তর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ব্রত্মানসমাপনের পর ছিল্ল লক্ষণান্থিতা সবর্ণা স্ত্রীকে বিবাহ করিবেন। যে কুমারী মাতার অসপিণ্ডা, অর্থাৎ যে স্ত্রী সপ্তম পুরুষ পর্যান্ত সগোত্রা নহেন ও মাতামহের চতুর্দিশ পুরুষ পর্যান্ত সগোত্রা নহেন এবং পিতার সগোত্রা বা সপিণ্ডা না হন, অর্থাৎ পিতৃস্থ্যাদি সন্ততি সন্তৃতা না হয়, এইরূপ স্ত্রীই বিবাহযোগ্য এবং স্করতক্রিয়ায় প্রশন্ত। (সপ্তম পুরুষ পর্যান্ত সাপিণ্ডা থাকে)

গো, ছাগ, মেষ ও ধন ধান্তাদি দ্বারা অতি সমৃদ্ধ মহাবংশ হইলেও স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে দশটী কুল বিশেষরূপে নিন্দিত হইয়াছে, এই কুল যথা—হীনক্রিয় অর্থাৎ জাতকর্মাদি সংস্কাররহিত, যে বংশে গর্ভাধানাদি করিয়া দশবিধ সংস্কার করা হয় না, সেই বংশের কন্তা কথনই বিবাহা নহে। যে কুল নিপ্পুক্ষ অর্থাৎ যে বংশে পুরুষ জন্মায় না, কেবলমাত্র কন্তাই জন্মিয়া থাকে, নিশ্ছল অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন রহিত, যে বংশের লোক পণ্ডিত নহে, বা যাহারা অধ্যয়নাদি করে না; রোমশ, যে বংশের সকলেই বহু রোময়ুক্ত, এবং অর্শঃ, রাজয়ল্মা, অপন্মার, শ্বিত্র এবং কুর্ছরোগে আক্রান্ত এই দশবিধকুলের কন্তা কথনই গ্রহণ করিবে না। ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ।

যে কন্তার মন্তকের কেশ পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ, যাহার [একহন্তে ছয়অঙ্গুলি প্রভৃতি] অধিক অন্ধ আছে, যিনি চিররোগিণী, যাহার গাত্রে লোম নাই, অথবা অতিশয় লোম আছে, যিনি অপরি মিত বাচাল, অথবা যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এই সকল কন্তা বিবাহা নহে। নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, মেছে, পর্বত, পক্ষী, সর্প ও সেবক বা দাসাদির নামে যে কন্তার নাম এবং অতি ভয়ানক নামযুক্ত যে কন্তা, ইহারাও বিবাহা নহে, অর্থাৎ এই সকল কন্তা বিবাহ করিবে না। নাম যথা—আমলকী, নর্ম্মান, বর্বরী, বিদ্ধা, সারিকা, ভ্রন্ধী, চেটী, ডাকিনী, ইত্যাদি নাম-বিশিষ্টা কন্তা বিবাহা নহে। যে কন্তার ভ্রাতা নাই, অথবা যাহার পিতৃবৃত্তান্ত বিশেষ রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না, প্রাক্তন

ব্যক্তি দেইরূপ কন্তাকে জারজ আশস্কায় বিবাহ করিবেন না।

বে কন্তার কোন অঙ্গ বিকৃতি হয় নাই, যাহার
নাম স্থেও উচ্চারণ করা যায়, হংস বা গজের
নাম স্থার বাহার গমন মনোহর, যাহার লোম, কেশ, ও দস্ত
অনভিস্থল, এইরূপ কোমলাঙ্গী কন্তা বিবাহ পক্ষে প্রশস্তা।

দ্বিজ এতাদৃশী কন্তাকে ভার্যান্থে গ্রহণ করিবেন।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবুত্তো যথাবিধি। উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম ॥ অস্পিণ্ডা চ যা মাতুরস্গোত্রা চ যা পিতুঃ। সা প্রশস্তা দিজাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে॥ মহান্তাপি সমৃদ্ধানি গোহজাবিধনধান্ততঃ। স্ত্রীসম্বন্ধে দশৈতানি কুলানি পরিবর্জ্জরে**ও** ॥ হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্চন্দো রোমশার্শসম। ক্ষয়াময়াব্যপস্মারিগিতিকুষ্ঠিকুলানি চ॥ নোদ্বহেৎ কপিলাং ক্সাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীং। নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাদাটং ন পিঙ্গলাম ॥ নক্ষ বৃক্ষনদীনায়ীং নাস্তাপৰ্কতনামিকাম্। ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনামীং ন চ ভীষণনামিকাম ॥ অব্যঙ্গাঙ্গীং সৌম্যনামীং হংসবারণগামিনীম। তরুলোমকেশদশনাং মৃদ্বজীমুদ্বহেৎ স্তিয়ম্॥ যস্তাস্ত ন ভবেদভ্রাতা ন বিজ্ঞায়েত বা পিতা। নোপ্যচ্ছেত তাং প্রাক্তঃ পুত্রিকাধর্মাশঙ্কয়া॥"

(মনু ৩ অ° ৪-১১ শ্লোক)

যাজ্ঞবন্ধ্যাংহিতায় এই বিষয়ে এইরপ লিখিত আছে যে, ছিল নপুংসকত্বাদি দোষশৃত্যা, অনত্যপূর্ব্বা, (পূর্ব্বে পাত্রান্তরের সহিত যাহার বিবাহ দিবার হিরতা পর্যান্ত হয় নাই এবং অপরের উপভূক্তা নহে, তাহার নাম অনত্যপূর্ব্বা), কান্তিমতী, অসপিণ্ডা পিতৃবন্ধু হইতে অধন্তন সপ্তম প্রক্ষ পর্যান্ত এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধন্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যান্ত এবং মাতৃবন্ধু হইতে অধন্তন পঞ্চম পুরুষ পর্যান্ত সপিণ্ড, তদ্ভির), বয়ঃকনিষ্ঠা, অরোগিণী অর্থাৎ যাহার ছন্চিকিৎস্য কোন রোগ নাই, আতৃত্বা অসমান প্রবরা, অসগোত্রা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষের এবং পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম পুরুষের পরবর্ত্তিনী স্থলকণা কতাই বিবাহ বিষয়ে প্রশন্তা। যে বংশে কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাপাতকজ সঞ্চারী রোগ আছে এবং হীনক্রিয়্বাদি দোষ অর্থাৎ সংস্কারাদি কার্য্য রহিত, তাদৃশ কুলের কতা গ্রহণ করিতে নাই।

সকল গুণযুক্ত, দোষবজ্জিত, সবৰ্ণ অৰ্ধাৎ ব্ৰাহ্মণ ব্ৰাহ্মণেৰ,
ক্ষিত্ৰিয় ক্ষতিয়েৰ ইত্যাদি, বিদ্বান্, অস্থবিৰ, পুংস্ক বিষয়ে প্ৰীক্ষিত এবং জনপ্ৰিয় ব্যক্তিই ব্ৰপাত্ৰ ইইবাৰ উপযুক্ত ৷ এই

প্রকার বর ত্তির করিয়া তাহার সহিত কভার বিষাহ দেওয়া বিধেয়। (যাজ্ঞবন্ধ্যসং ১৪ অ°)

বিবাহের পূর্বেক কন্সার লক্ষণাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বিবাহ স্থির করা বিধেয়। জ্যোতিস্তব্ধ ও বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এই লক্ষণাদির বিষয় এইব্লগ বর্ণিত হইয়াছে—

"খ্যামা হ্নকেশী তনুলোমরাজী স্থুক্রঃ স্থশীলা স্থগতিঃ স্থদন্তা।
বেদীবিমধ্যা যদি পক্ষজাক্ষী কুলেনহীনাপি বিবাহনীয়া॥
ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিন্ধলাক্ষী লোমা সমাকীণ সমান্ধ্যটিঃ।
মধ্যে পৃষ্টা যদি রাজকন্তা কুলেনযোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥"
যে কন্তা খ্যামা, স্থকেশী, যাহার গাত্রে লোম অয়, স্থক্র,
স্থশীলা, উত্তমগমনযুক্তা, স্থদন্তা, যাহার মধ্যদেশ বেদীর খ্যায়,
অর্থাৎ ক্ষীণ এবং পদ্মনেত্রা এইরূপ কন্তা কুলহীনা হইলেও
তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে, শাস্ত্রে সৎকুল হইতে কন্তাগ্রহণের উপদেশ আছে, কিন্তু এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা কন্তা হীনকুক
হইতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যে নারী খুষ্টা, কুদন্তা, পিঙ্গলাক্ষী (কটাচোথ), যাহার সমন্ত শরীরে লোমপরিপূর্ণ এবং মধ্যদেশ পুষ্ট, সেই নারী যদি রাজকতা বা উত্তমকুলসভূতা হয়, তাহা হইলেও তাহাকে বিবাহ করিবে না।

"নেত্রে যন্তাঃ কেকরে পিন্সলে বা স্তাদ্যুশীলা স্থাবলোলেক্ষণা চ। কুপো যন্তা গগুয়োঃ সন্মিতযোনিঃ সন্দিগ্ধাং বন্ধকীং তাং বদস্তি॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কুত্যচিন্তামণি)

বাহার নেত্রন্থ কেকর (টেরা) বা পিন্নলবর্ণ অথবা ফেকাশে অর্থাৎ ঘোলা ও চঞ্চল; যে হুঃশীলা, সন্মিত্যোনি ও সন্দিগ্ধচিছা এবং যাহার গওস্থল কুপসদৃশ নিম, তাহাকে বন্ধকী নারী কহে, এই বন্ধকী বিবাহযোগ্যা নহে।

পূর্ব্বে মন্থবচনে বলা হইয়াছে যে,—

'নক্ষ বৃক্ষনদীনায়ীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাম্।

ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যনায়ীং ন চ ভীষণনামিকাম্॥" ( মন্থু )ঃ

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্ববিত, পক্ষী, সূপ্ প্রভৃতি নামযুক্তা কয়

নক্ষত্র, বৃক্ষ, নদী, পর্বতে, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি নামযুক্ত। কঞা বিবাহ করিতে নাই, কিন্তু মৎশুস্তে ইহার প্রতিপ্রসব বচন দেখিতে পাওরা যায়। নক্ষত্রাদি নামযুক্ত। কঞা হইলেই যে বিবাহ করিতে নাই, তাহা নহে, তাহার মধ্যে বিশেষ আছে যে,—

শ্যঙ্গা চ যমুনা চৈৰ গোমতী চ সরস্বতী। নদীধাসাং নাম বৃক্ষে মালতী তুলসী অপি। রেবতী চাঝিনী ভেষু রোহিণী গুড়দা ভবেৎ ॥

(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত মৎপ্রস্থক )

কন্সার নদীবাচক নাম রাখিতে নাই, কিন্তু নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী ও সরস্বতী, বুক্লের মধ্যে নালতী ও তুলসী এবং নক্ষত্রের মধ্যে রেবতী, অখিনী ও রোহিণী নাম খঙ, এই সকল নামযুক্তা কন্সা বিবাহ করায় দোষ নাই, বরং শুভফল হইয়া থাকে।

বুহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"ন্ধিগ্নেল্লতাগ্ৰতন্ত্ৰভাষনথো কুমাৰ্য্যাঃ
পাদে সমোপচিতচাক্তনিগৃচ্গুল্ফো।
গ্লিপ্তাঙ্গুলী কমলকাস্তিতলো চ যস্তা
স্তামদহেদ যদি ভবোহধিপতিত্বমিচ্ছেৎ

স্তামুদ্দেদ্ যদি ভূবোংধিপতিত্বমিচ্ছেৎ ॥" (বৃহৎসং° १০।১)
মানব যদি তুমি পৃথিবীর অধিপতিত্ব ইচ্ছা কর, তাহা হইলে
এইরপ কামিনীকে বিবাহ করিবে যে, যে কুমারীর চরণদ্বরের
নথরগুলি মিগ্ধ, উরতাগ্র, স্ক্র অথচ রক্তবর্ণ, চরণতল পদ্মপুল্পের
কান্তিবিশিষ্ট এবং পদদর সমানরূপে উপচিত, স্কুলর অথচ
নিগৃত্ গুলফবিশিষ্ট, মৎশু, অস্কুশ, শন্ধ, যব, বজ্ঞ, লাঙ্গল ও
অসিচিহ্নবিশিষ্ট এবং মৃহতল, যাহার জন্তাদ্ব স্থবর্ত্ত্বল, শিরাহীন
ও রোমরহিত, জারুদ্বর সমান, অথচ সন্ধিত্তল স্থলর, উরুদ্বর
নিবিড়, হস্তিশুগুলির এবং রোমশৃশ্র, গুলুদেশ বিপুল, অথচ
অশ্বপত্রের তুল্য, শোণি ও ললাউদেশ প্রশন্ত, অথচ কুর্মপৃষ্ঠের
ন্তার সমূরত, মণি অত্যন্ত নিগৃত্ব এবং যে স্ত্রী অত্যন্ত সৌন্দর্য্যশালিনী, এই প্রকার কন্তা বিবাহপক্ষে প্রশন্তা, এইরূপ নারী
বিবাহ করিলে নানাবিধ স্থ্যসোভাগ্য হইয়া থাকে।

যে স্ত্রীর নিতমদেশ বিস্তীর্ণ, মাংসোপচিত ও গুরু, নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, মধ্যদেশ বলিত ও রোমশৃত্য, পয়োধর স্থবর্ত্ত্ব, ঘন, নতোনত অথচ কঠিন, বক্ষঃস্থল রোমবর্জিত, অথচ কোমল এবং গ্রাবাদেশ কম্বুর হ্রায় রেথাত্রয়ান্বিত, এইরূপ লক্ষণাক্রান্তা নারীই প্রশস্তা। যাহার অধর বন্ধুজীব কুস্কুমের ন্থায় রক্তবর্ণ, মাংসল ও বিষফলতুল্য, দন্তাবলী কুন্দকুস্থমকলির ন্যায় গুলুবর্ণ ও সমান, যাহার বাক্য সরলতা পরিপূর্ণ, যে স্ত্রী সম-ভাবা, হংস বা কোকিলের গ্রায় ভাষিণী ও কাতরতাহীন, যাহার নাসিকা সমান, সমছিত্রযুক্ত ও মনোহর এবং নীলপদ্মের স্থায় শোভাযুক্ত, জ্রযুগল পরস্পর সংলগ্ন, নাতিসুল, নাতিদীর্ঘ অথচ শিশুশশাঙ্কের তায় বন্ধিম, এইরূপ লক্ষণা রমণীই প্রশস্তা। যে কামিনীর ললাটদেশ অর্দ্ধচন্দ্রের তুলা, নাতিনত ও নাতি উন্নত হয় এবং তাহাতে যদি রোমসংস্থান না থাকে, যাহার কর্ণবর্গল মাংদল, পরম্পর সমান, কোমল এবং সমভাবে অব-স্থিত, যাচার কেশরাশি সিগ্ধ, ঘোরকৃষ্ণবর্ণ, অত্যন্ত পেলব, আকুঞ্চিত ও প্রত্যেক কৃপনধ্যে এক একটী করিয়া সঞ্জাত এবং যাহার মন্তক সমভাবে অবস্থিত এই সকল লক্ষণ্যুক্তা

রমণী প্রশস্তা, স্কুতরাং এতাদৃশী ক্রা বিবাহে স্থসমুদ্ধি লাভ হয়।

ভূঙ্গার, আসন, হস্তী, রথ, শ্রীরুক্ষ (বেলগাছ), যূপ, বাণ, মালা, কুন্তল, চামর, অন্ধুশ, যব, শৈল, ধ্বজ, তোরণ, মংস্ত, স্বস্তিক, বেদিকা, তালবৃন্ত, শঙ্খ, ছত্র এবং পদ্ম এই সকল চিহ্ন যে নারীর কর বা পদতলে থাকে, তাহারা সৌভাগ্যবতী হয়, স্থতরাং এভাদুশী কুমারী বিবাহপক্ষে প্রশস্তা।

যে কুমারীর হস্তের মণিবদ্ধ ঈষৎ নিগৃঢ়, যাহার পাণিতল তরুণ পদ্মগর্ভছবি, এবং যাহার করাঙ্গুলি ও তৎ পর্বসকল স্ক্র অথচ বিক্কষ্ট, যাহার করতল নাতিনিম্ন ও নাতি উন্নত, অথচ উৎক্ষ্ট রেখাদারা অঙ্কিত, তাদৃশ রমণীই উৎক্ষ্টা, জত এব বিবাহা।

যে স্ত্রীর পাণিতলে মণিব ক্ষোথিত রেখা ক্রমশঃ মধ্যমাঙ্গুলি পর্যান্ত প্রস্থাত হয়, কিবা চরণতলে উর্দ্ধরেখা বিভ্যমান থাকে, তাদৃশ রমণীই শ্রেষ্ঠা। অঙ্গুদ্ধর মূলদেশে যতগুলি রেখা থাকে, ততগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে যতগুলি রেখা স্থল ততগুলি পুত্র এবং যতগুলি হল্ম ততগুলি কল্যা হয় এবং ঐ রেখার মধ্যে যতগুলি রেখা অচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ততগুলি সন্তান দীর্ঘাযুক্ষ এবং যত সংখ্যক রেখা ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ততগুলি অল্লায়ুক্ষ সন্তান হয়। কল্যার এই সকল শুভলক্ষণাদি দেখিয়া বিবাহ স্থির করা স্ক্রিতোভাবে বিধেয়।

এইক্ষণ কন্তার অশুভ লক্ষণাদির বিষয় আলোচনা করিয়া

দেখা যাউক। যে রমণীর গমনকালে চরণের
কনিষ্টিকা বা অনামিকা অঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ
করে না, অথবা প্রদেশিনী অঙ্গুলি পদাস্কৃষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া
লম্মান হয়, এতাদৃশী নারী অতি ছল ক্ষণা, স্কুতরাং অবিবাহা,
এই প্রকার নারী বিবাহ করিলে ছঃখের অবধি থাকে না।

যাহার পিণ্ডিকা অর্থাৎ জানুর নিম্নভাগ উদ্বন্ধ, জজ্বাদ্য শিরাল, লোমশ ও অত্যস্ত মাংসবিশিষ্ট, গুছস্থান বামাবর্ত্ত, নিম্ন ও অল্ল এবং যাহার উদর কুস্তের স্থায়. এইরূপ কুমারী হুর্লক্ষণ্য, স্থতরাং অবিবাহা। স্ত্রীলোকের গ্রীবাদেশ হুস্ব হইলে দারিদ্রে, দীর্ঘ হইলে কুলক্ষণ এবং অত্যস্ত স্থূল হইলে প্রচণ্ডা হয়। নেজ্বদ্ব কেকর, পিন্ধলবর্ণ, অথচ চঞ্চল এবং সামান্ত হাস্তকালেও গণ্ডদ্বদ্বে কুপ হয়, তবে উহা নারীদিগের পক্ষে হুল ক্ষণ।

নারীদিগের ললাটদেশ প্রকৃষ্টরূপ লম্বমান হইলে দেবর নাশ, উদর লম্বমানে শশুরনাশ, এবং ফিক (পাছা, লম্বমান হইলে স্বামী বিনাশ হয়। স্বতরাং এই সকলও তুল ক্ষণ। যে রমণী অত্যন্ত লম্বা এবং তাহার অধোদেশে লোমচর দারা অন্তিত হয়, এবং যাহার স্তনন্বয় রোমযুক্ত, ম্লিন ও তীক্ষ্ণ এবং কর্ণদ্বয় বিষ্ক্ যাহার দন্তাবলী সূল, ভয়ক্ষর ও ক্লফবর্ণ মাংসবিশিষ্ট, এই সকল লক্ষণযুক্তা নারী হুর্ভাগ্যবতী হয়, স্থতরাং একপ লক্ষণাক্রান্তা নারী বিবাহ করা বিধেয়া নহে। রমণীর করযুগল যদি রাক্ষসের ত্যায়, অথবা শুক্ষ, শিরাল ও বিষম, কিংবা বৃক, কাক, কঙ্ক, সর্প ও উলুকের চিহ্নযুক্ত হয়, যাহার অধরদেশ সমুন্নত এবং কেশাগ্রা কৃক্ষ, এই সকলই নারীদিগের তুল ক্ষণ।

নারীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ স্থির করিতে হইলে নিম্নলিথিত স্থানগুলি বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখা আবশুক। প্রথম চরণযুগল ও গুল্ফদ্র, দিতীয় জজ্বা ও জানু, তৃতীয় গুঞ্স্থান চতুর্থ নাভি ও কটিদেশ, পঞ্চম উদর, ষষ্ঠ হৃদয় ও তৃন. সপ্রম স্কন্ধ ও জক্র, অষ্টম ওষ্ঠ ও গ্রীবা, নবম নয়নযুগল ও জদয়, এবং দশম শিরোদেশ। এই সকল স্থানের শুভাশুভ লক্ষণ বিশেষরূপে স্থির করিয়া কতা গ্রহণ করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

( বুহৎসংহিতা ৭ অধ্যায় )

চলিত বে প্রবাদ আছে খড়মপেয়ে, চিরুণদাতী, বেড়াল-চোকো প্রভৃতি কন্তা কথন বিবাহ করিবে না। এই সকল লক্ষণের প্রত্যেকের শাস্ত্রমূলকতা বিভ্রমান আছে।

সামুদ্রিকেও ইহার শুভাশুভ লক্ষণ লিখিত আছে, সংক্ষেপে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল—

"যস্তাঃ পাদতলে রেথা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা। ভবেদখণ্ডভোগা চ যা মধ্যমাঙ্গুলিসঙ্গতা॥ উন্নতো মাংসলোহঙ্গুঠো বর্জুলোহতুলভোগদঃ। বক্রো হুস্ব\*চ চিপিটঃ স্থুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ॥" ( সামুদ্রিক )

যে রমণীর পাদতলে রেখা থাকে, সে রমণী রাজমহিষী এবং বাহার মধ্যমাঙ্গুলি অন্ত অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার চিরদিন স্থথে যায়। যাহার অঙ্গুঠ বর্ত্ত্বলাকার ও মাংসল, এবং অগ্রভাগ উরত, তাহার নানাবিধ স্থপসোভাগ্য লাভ হয়। যে নারীর অঙ্গুঠ বক্ত্, হস্ব ও চিপিট অর্থাৎ চ্যাপ্টা হয়, তাহার বহুবিধ ছঃথ হয়। যাহার অঙ্গুলী দীর্ঘ, সেই রমণী কুলটা, অঙ্গুলি রুশ হইলে নিধ্ন, অঙ্গুলী থর্ব হইলে পরমায় অল্ল, অঙ্গুলি ভগ্গবৎ হইলে ভগ্গাবন্ধায় অবস্থিতি করে। যে স্ত্রীর অঙ্গুলি সকল গায় গায় সংলগ্গ হইয়া উঠিয়াছে, সে কামিনী বহু পতি বিনাশ করিয়া পরের কিঙ্করী হইয়া থাকে।

যে নারীর চরণের নথ সমুদর মিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলা-কার ও স্থান্থ এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, তাহার নানাপ্রকার স্থালাভ হয়। যে নারীর পার্ষিদেশ সমান, সেই নারী স্থালক্ষণা, যাহার পার্ষিদেশ পৃথ, সে নারী তুর্ভাগা, যাহার পার্ষিদেশ উন্নত সে কুলটা, ও যাহার পার্ষিদেশ দীর্ঘ সেই নারী তুংথভাগিনী হয়। যাহার জজ্বাদ্বয় রোমহীন, সমান, মিগ্ধ,

বর্ত্ত্র, ক্রমস্ক্র, স্থমনোহর ও শিরারহিত সেই নারী রাজমহিষী হর, যাহার জাতুদ্ধ মাংদল ও গোল দেই রমণী সৌভাগ্যবতী এবং জানুদেশে মাংস নাই, ও যাহার জানুদেশ শ্লণ সেই রমণী দরিদ্রা ও তুশ্চারিণী হয়। যে নারীর উরুযুগল শিরাংহিত, করিকর-সদৃশ স্থগঠন, ঘন, মস্থা, স্থগোল ও রোমরহিত, সেই নারী সোভাগ্যবতী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত এবং নিতম্ব সমূরত ও মৃষ্ণ হয়, নিত্র যদি উন্নত, মাংসল ও স্থূল হয়, তাহা হইলে নানাবিধ সুথসোভাগ্য হইয়া থাকে। ইহার বিপরীত হইলে তুঃখ দারিদ্রা হয়। নাতি গন্তীর ও দক্ষিণা-বর্ত্ত হইলে শুভ এবং বামাবর্ত্ত ও উত্তান অর্থাৎ অগভীর ও ব্যক্ত-গ্রন্থি ( নাভি উচু হইয়া থাকা ) হইলে অণ্ডভ, উদরের চর্ম্ম মৃত্র, ক্লশ ও শিরারহিত হইলে গুভ, জঠর কুম্ভাকার ও মৃদঙ্গ সদৃশ হইলে অশুভ হইরা থাকে। যাহার হৃদয়ে লোম নাই, বক্ষঃস্থল নিম্ন নহে, ও সমতল, সেই রমণী ঐশ্বর্যাশালিনী ও পতির প্রেমাম্পদ হয়। যে নারীর অঙ্গুঠের অগ্রভাগ পদ্মমুকুল সদৃশ ক্ষীণাগ্র, পাণিতল মৃত্যু, রক্তবর্ণ, ছিদ্ররহিত, অল্পরেথাযুক্ত, প্রশস্ত রেখান্তিত ও মধ্যভাগে উন্নত, সেই রমণী সৌভাগ্যবতী হয়।

নারীদিগের করতলে বছ রেথা থাকিলে বিধবা, যদি নির্দিষ্ট রেথা না থাকে, তাহা হইলে দরিদ্রা এবং শিরাযুক্তা হইলে ভিক্ষ্কী হইরা থাকে। যে নারীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল, এবং যাহার করতলে মৎস্ত, স্বস্তিক, পদ্ম, শৃষ্ণ, ছত্র, কমঠ, চামর, অস্কুশ, চাপ বা শকট চিহ্ন থাকে, সেই নারী স্থ্যুখন আকে এবং যে অতিশয় লোমযুক্তা তাদৃশী কন্তা বিবাহ করিতে নাই। যে নারীর হস্ত বা পদে অশ্ব, গজ, বিৰতক্র, যূপ, বাণ, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা, শৃষ্ণ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পথ, সর্পকণা, বাচী, রথ ও অস্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী স্থলক্ষণা হয়।

গমনকালে যে স্ত্রীর চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলি,
মৃত্তিকা স্পৃষ্ট হয় না, তাদৃশী কস্তা অতি তুর্ল ক্ষণা, এই কস্তা
বিবাহ করিলে নানাবিধ তুঃথ হইয়া থাকে। ইহা ভিয়
সামুদ্রিকে আরও নানাপ্রকার লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে।
সাধারণতঃ পূর্ব্বোক্ত যে সকল স্থলক্ষণ ও তুর্ল ক্ষণের কথা
বলা হইয়াছে, তাহা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া কন্তা স্থির
করিতে হইবে। উক্তরূপে কন্তানিরূপণ করিয়া বিবাহ করিলে
নানাবিধ স্থসমৃদ্ধি হইয়া থাকে। তুর্ল ক্ষণা কন্তা বিবাহ করিলে
পদে পদে অনিষ্ট হয়, এই জন্তা বিশেষ যত্ন সহকারে অনেকে
কন্তার লক্ষণালক্ষণ দেখিয়া থাকেন।

বিবাহের নিষেধ হুই প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

'নোদহেৎ কপিলাং কস্তাং' কপিলা কস্তা বিবাহ করিবে না,
আর 'ন সগোত্রাং ন সপ্রবরাং' সগোত্রা, সমানপ্রবরা প্রভৃতি
কল্তাকেও বিবাহ করিবে না। পূর্কেবে শুভাশুভ লক্ষণ সগোত্রা
প্রভৃতির বিবাহেও নিষেধ বলিয়াছি, তাহার বিষয় শার্ভ রঘুনন্দন যে মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা একটু সংক্ষিপ্রভাবে
আলোচনা করা যাউক।

কপিলাদি কন্তার বিবাহ যে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ ইইয়াছে, তাহা দৃষ্টার্থক, অর্থাৎ ঐ নিষিদ্ধা কন্তা বিবাহে ভার্য্যাত্বসম্পাদক জ্ঞানের কোন বাধা হইবে না। কিন্তু তাহার অশুভ চিহ্নাদির জন্ত ইহজীবনে নানা প্রকার অশুভ হইবে, ঐ জন্তই ঐ বিবাহ নিষিদ্ধ। ঐ স্ত্রীগ্রহণ জন্ত কোনরূপ পাতিত্যাদি হইবে না। এখন ঐ স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী হইবে, স্ক্তরাং তাহার সহিত ধর্ম্মাচরণে কোন বাধা হইবে না।

"গৃহস্থা বিনীতবেশোহক্রোধহর্ষো গুরুণান্মজ্ঞাতঃ স্নাত্বা অসমানার্ষেয়ীমম্পৃষ্ঠমৈথুনামবরবয়স্কাং সদৃশীং ভার্যাং বিন্দেত ইতি, ন সমান প্রবরাং ভার্যাং বিন্দেতেতি; বিষ্ণুস্ত্রাদৌ নঞঃ পর্যুদাসপরতা বৈধবিষয়কত্বাৎ পর্ব্বণি ঋত্বভিগমনবং" (উদ্বাহতত্ব)

বিনীত বেশধারী, অক্রোধী এবং হর্ষশৃত্য গৃহস্থ গুরুর অন্নমতি লইয়া সমাবর্ত্তনন্ধান করিয়া অসমানপ্রবরা, অস্পৃষ্টমৈথুনা, আগন অপেক্ষা ন্যুনবয়স্কা ও সর্বতোভাবে অনুরূপ
ভার্যা গ্রহণ করিবে। অসমানার্বেয়ী ইত্যাদি বাক্য বিচার
করিয়া আর্ত্ত দেখাইয়াছেন যে, অসমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে
ও সমানপ্রবরাকে বিবাহ করিবে না। ইহাতে কেই কেহ আশস্কা
করেন যে, এইস্থলে নিষেধ অর্থাৎ নঞ্জের ক্রিয়ার সহিত অন্তর্ম
হওয়ায় ঐ নঞ্বা নিষেধ প্রসজ্যপ্রতিষেধ হইয়াছে স্থির করিতে
হইবে। স্তরাং উহাদারা সমানগোত্রপ্রবরা জীকে বিবাহ
করিবে না, এই নিষেধমাত্রই বুঝা উচিত। সেই সঙ্গে আবার
সমানগোত্রপ্রবর্মিভিন্না অর্থাৎ অসমানগোত্রপ্রবরাকে বিবাহ
করিবে, ইত্যাদি বাক্য বোধ হওয়া বিধেয় নহে।

'অসমানগোত্রপ্রবরাকে বিবাহ করিবে' এবং 'সমানগোত্র-প্রবরাকে বিবাহ করিবে না' বিবাহবিষয়ে এই যে হুইটী বিধি আছে, এই ছুইটী বিধিবাক্যের পরস্পার সামঞ্জন্ত রক্ষা কিরূপে হয়? শার্ত্ত ভটাচার্যা ইহার উত্তরে এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন যে, বিবাহাদি কতকগুলি কার্য্য সাধারণতঃ দ্বিবিধ হইয়া থাকে, যথা বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত। বৈধ—শান্ত্রীয় বিধি অনুসারে সকলেরই কর্ত্তর। রাগপ্রাপ্ত—নিজের ইচ্ছাধীন অর্থাৎ আপনার ইচ্ছা হইলে যে কার্যাটী করা হয়, আর ইচ্ছা না হুইলে যাহা করা হয় না, তাহাই রাগপ্রাপ্ত। স্থাবার নিষেধও হুইপ্রকার পর্যাদাস ও প্রসজ্যপ্রতিষেধ। পর্যাদাস — যে নিষেধছারা কোন এক বস্তুর কেবল নিষেধই বুঝায় এমন নহে, ঐ নিষেধের সঙ্গে তদ্বিপরীত বিধিরও বোধ হইয়া থাকে। যেমন সমানগোত্রাকে বিবাহ করিবে না, এইরূপ নিষেধের সহিত যদি সগোত্রভিন্নাকেই বিবাহ করিবে, এইরূপ স্থাবুঝায়, তাহা হইলে ঐ নিষেধের নাম পর্যাদাস হইবে।

প্রসজ্যপ্রতিষেধ—যে স্থলে নঞ্বা নিষেধ দ্বারা কোন এক বস্তুর নিষেধ ভিন্ন আর অপর কোন অর্থের বোধ হয় না, তথাবিধ নিষেধ প্রসজ্যপ্রতিষেধ; যেমন অষ্ট্রমীতে নারিকেল ভোজন করিবে না, এই স্থলে কেবলমাত্র নারিকেল ভোজন মাত্রই নিষিদ্ধ, অহ্য আর কোন অর্থের প্রতীতি না হইয়া কেবল নিষেধই বুঝাইবে।

অসমানার্যেরী ভার্যালাভ করিবে অর্থাৎ ভিন্নগোতা ও ভিন্নপ্রবরা ক্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিবে। এইস্থলে নঞ্ পর্যুদাস হওয়ায় উহাদারা কেবল যে ভিন্ন গোত্রাদি ক্যাকে ভার্যাক্রপে লাভ করিবে, এই অর্থের বোধ হইতেছে তাহা নহে, সেই সঙ্গে সগোত্রা ও সমানপ্রবরা ক্যাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিবে না, এই অর্থও প্রতীত হইতেছে; স্কৃতরাং এই নিষেধ পর্যুদাস হইয়াছে।

শাস্ত্রে বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়বিধ বিবাহই কীর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ণাশ্রমীদিগের কতকগুলি কার্য্য বৈধ অর্থাৎ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে বলিয়াই সেইগুলির অন্তর্গান করিতে হয়, যেমন সন্ধ্যাবন্দনাদি। আর কতকগুলি কার্য্য আছে রাগপ্রাপ্ত, অর্থাৎ ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা হইলেই করা হয়, না হইলে হয় না, যেমন ভোজনাদি। আর কতকগুলি কার্য্য আছে বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়ই; যথা—বিবাহ। কেননা সম্ভোগেচ্ছার প্রাবল্যনিবন্ধন পুরুষমাত্রেরই কোন একটা স্ত্রীকে চিরদিনের জন্ত নিজের করিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক, কাজেই ইহাকে রাগপ্রাপ্ত বলা যায়, কিন্তু রাগপ্রাপ্ত হইলেই আমরা দেখিতে পাই, আমাদের ইচ্ছা মত যথন তথন যে সে স্ত্রীকে আনিয়া চিরদিনের জন্তু নিজন্ম করিয়া রাখিলেই শাস্ত্রসিদ্ধ বিবাহ হইবে না, স্থতরাং বিবাহ বৈধ ও রাগপ্রাপ্ত এই উভয়ই।

বিবাহের যথন বৈধভাব গ্রহণ করা যাইবে, তথন ঐ
নিষেধকে পর্যুদাস না বলিলে চলিবে না, কারণ শাস্ত্রে সমানগোত্রপ্রবরার সহিত বিবাহের নিষেধ করিয়া অসমানগোত্রার
সহিত বিবাহের বিধান করায় নিষেধের পর্যুদাসতাই
প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিবাহের রাগপ্রাপ্তভাব প্রহণ করিলে
ঐ নিষেধকে প্রসঞ্জাপ্রতিষেধ বলিতেই হইবে, কারণ যথন
বিবাহ রাগপ্রাপ্ত, তথন যাহাকে ইছ্ছা তাহাকেই বিবাহ করার

প্রদক্তি হইতেছে, সমানগোত্রা ও সমান প্রবরা ত দ্বের কথা।
তন্মধ্যে সমানগোত্রা সমান প্রবরাদির সহিত বিবাহের নিলা ও
প্রায়শ্চিত্তযোগ্যতা প্রতিপাদন করায় তথাবিধ বিবাহ একেবারেই
করিবে না, এইরূপ নিষেধমাজেরই বোধ হইতেছে; স্কৃতরাং
এই হিসাবে প্রস্কৃত্রতিষেধও বলা যাইতে পারে। এই নিষেধ
এইরূপে পর্যুদাস ও প্রসজ্য প্রতিষেধ এই উভয়রূপ বলিলেও
কোন অসামঞ্জন্ত হয় না।

ভার্যাত্বসম্পাদক জ্ঞানের নাম বিবাহ, পূর্ব্বে ইহা বিবাহ-লক্ষণে অভিহিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্ত্রাদিস্থিত নিষেধের প্যুদাস এবং প্রসজ্য প্রতিষেধ এই উভয়বিধ ধর্মপরত হেতুই ভার্যা শন্দটী স্ত্রীমাত্রের বাচক নহে, কিন্তু যথাবিধি সংস্কৃতা স্ত্রী, অর্থাৎ যেরূপ যুপ শব্দের অর্থ কেবল প্রস্তুত কাষ্ঠবিশেষ নহে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রের দারা সংস্কৃত কাষ্ঠবিশেষ, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গের সহিত বিহিত সংস্থারসম্পন্ন স্ত্রীবিশেষ, স্ত্রীমাত্র নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'সমানপ্রবর্গকে ভার্যার্রপে লাভ করিবে না' এই বাক্যের পর্যাদার ধর্মপরত্ব হেতু সগোত্রভিনাতেই যে শাস্ত্রোক্ত ভার্য্যাত্ত-ধর্মোর প্রবৃত্তি হয়, ইহাই জানা যাইতেছে এবং প্রসঞ্জ্য-ধর্মপরত্ব নিবন্ধন যথাবিধি বিবাহের পরও শাস্ত্রে যাহাদিগকে পরিত্যাগপুর্বাক বিবাহকর্তার প্রায়শ্চিত্তের বিধান করায় যাহা-দিগের সহিত বিবাহ গুরদৃষ্টের উৎপাদক, স্কুতরাং নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেই সপিওকটা এবং সমানপ্রবরাদি কটাতে যথানিরমে বিবাহের পরও ভার্যাত্বধর্মের নিষেধ করা হইরাছে। সমান প্রবরাদি ভিন্নাতেই বৈধবিবাহের পর বৈধভার্যাত্ব হয় এবং সমানপ্রবরাদি কভাতে সম্পূর্ণ বৈধবিবাহের পরও একৈবারেই ভার্যাত্ব হয় না, ইহাই জানা যাইতেছে। সমান-প্রবরাদি ক্সাতে ভার্যাত্ব হয় না বলিয়াই তাদুশ ক্সাকে বিবাহ করিলে পরিবেদন দোষও হয় না এবং ঐ ভার্যাকে লইয়া নহধর্ম্মাচরণের ফলও হয় না।

এইকণ অসপিণ্ডা ও অসগোত্রা ক্সাদির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা ষাউক।

"অসগোত্রা চ ষা মাতুরসগোত্রা চ ষা পিতুঃ। সা প্রশন্তা দিলাতীনাং দারকর্মণি মৈথুনে ॥" ( উদ্বাহতত্ত্ব )

মে কন্সা মাতার অসপিণ্ডা অর্থাৎ সপিণ্ড মহে এবং পিতার অসংগাত্রা, তাদুশী কন্সাই দিলাভিদিগের পক্ষে বিবাহ বিষয়ে প্রশস্ত। মাতার অসপিণ্ডা এবং পিতার অসংগাত্রা এই তুইটা ব্যিতে হইলে সপিণ্ড ও সগোত্র এই তুইটা কথা আগে ব্যিতে হইবে।

সাপিতা যথা—

"লেপভূজশ্চতুথাতাঃ পিত্রাতাঃ পিগুভাগিনঃ। পিগুদঃ সপ্তমন্তেষাং সাপিগুঃ সাপ্তপৌক্ষম্॥"

অসপিণ্ডা চ যা মাতুরিতি চকারাৎ মাতুরসগোতা চ সগোতাং মাতুরপ্যেকে নেচ্ছত্যুঘাহকর্মণি। ইতি ব্যাসোক্তেঃ, অসগোতা-চেতি চকারাৎ পিতৃরসপিণ্ডা চ। বিষ্ণুপ্রাণে পিতৃপক্ষে সপ্তমী-নিষেধাৎ যথা—

"সপ্তমীং পিতৃপক্ষাচ্চ মাতৃপক্ষাচ্চ পঞ্চমীম্। উহুহেত দ্বিজো ভার্য্যাং স্থান্নেন বিধিনা নূপ॥"

পিতৃপক্ষাৎ পিতৃতঃ পিতৃবন্ধৃত\*চ, মাতৃপক্ষাৎ মাতৃতে মাতৃ-বন্ধৃত\*চ সপ্তমীং পঞ্চমীং পরিষ্ঠতে তে শেষঃ' (উদ্বাহতত্ত্ব )

অসপিণ্ডা কন্তার উল্লেখ আছে, অসপিণ্ডার অর্থ— সাপিণ্ডা-সম্বন্ধরহিত, চতুর্থ— অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে উদ্ধৃতন তিন পুরুষকে লেপভাল্ বলে, লেপভাল্ তিন জন যথা—বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এই তিন জন এবং পিতা আদি পিণ্ডভাগী তিন জন, পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই ছার জন এবং ইহাদের পিণ্ডদাতা ( আদ্ধৃক্তা বা পুত্র ) এই সাতটা পুরুষকে লইরা সাপিণ্ডা হয়।

দিশিও। শব্দের অর্থ—যাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পিগুঘটিত সম্বন্ধ বর্ত্তমান, পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহ এই তিন জন দাক্ষাৎ সম্বন্ধে পিগু প্রাপ্ত হন, তদুর্ব্ধে বৃদ্ধ-প্রাপ্তামহ হইতে উর্দ্ধতন তিন পুরুষ পিগু প্রাপ্ত হন না। পিগু মাথিবার সময় হাতে যে লেপ থাকে, তাঁহারা কেবল তাহাই পান, স্বতরাং ইহাঁদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে পিগুপ্রাপ্তি হয় না, পরম্পরায় হয়। শ্রাদ্ধকর্তার পিগুের সহিত দাতৃত্ব সম্বন্ধ, অতএব শ্রাদ্ধকর্তার পিগুরুর সহিত দাতৃত্ব সম্বন্ধ, অতএব শ্রাদ্ধকর্তার পিগুরুর সহিত দাতৃত্ব সম্বন্ধ, অই ৭ জন এবং ইহাদের সন্তান সন্ততির মধ্যে পরম্পরের প্রতি পরম্পরের যে সম্বন্ধ, তাহাই সাপিগুর সম্বন্ধ। বরের মাতার সহিত যে কন্সার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই সেই কন্সা মাতার অসপিগ্রা, এবং পিতার সহিত তাদৃশ সম্বন্ধশৃত্ত কন্সা পিতার অসপিগ্রা। "অসপিগ্রা হ্রুর বিব্রাহ বিব্রাহ বিব্রার। এই মত সর্ব্বাদিসম্বত নহে।

সংগাতা—সংগাতা বলিলে এক গোতোৎপন্না বুঝার। পিতার অসগোতা পিতার সহিত এক গোতে উৎপন্না নয়, এইরূপ কন্তাই বিবাহা, 'অসগোতা চ' এই চকার শব্দের দারা পিতার অসপিঞ্চা কন্তাও যে বর্জনীর তাহাও বুঝিতে হইবে, যে হেতু পিতৃপক্ষে সপ্তমী কন্তার সহিত বিবাহের নিষেধ করা হইয়াছে, পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কন্তা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী কন্তা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মশাস্তামুসারে বিবাহ করিতে হইবে। পিতৃপক্ষ ও

মাতৃপক্ষ হইতে বলায় পিতা বা পিতৃবন্ধু এবং মাতা বা মাতৃবন্ধ এই উভয়কুল হইতে সপ্তমী ও পঞ্চমী কলা পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।

পিতৃবন্ধ ও মাতৃবন্ধ হইতে এবং পিতা ও মাতা হইতে যথা-ক্রমে সপ্তম ও পঞ্চম পুরুষ পর্যান্ত বিবাহ করিবে না,সগোত্রা এবং সমানপ্রবরাও অবিবাহা। এইরূপ বিবাহ হইলে তাহারা সস্তানসম্ভতির সহিত পতিত এবং শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

বন্ধ — পিতার পিস্তৃত ভাই, পিতার মাসতৃত ভাই, এবং পিতার মামাত ভাই, ইহারা সকলে পিতৃবন্ধ, মাতার মাসতৃত ভাই, পিসতৃত ভাই ও মামাত ভাই মাতৃবন্ধ, পিতামহের ভগিনীর পুত্র, পিতামহার ভগিনীর পুত্র, পিতামহার ভগিনীর পুত্র ও পিতামহার ভাতৃপুত্র ইহারা পিতৃবন্ধ এবং মাতামহার ভগিনার পুত্র, মাতামহের ভগিনীর পুত্র, এবং মাতামহার ভাতৃপুত্র, ইহারা মাতৃবন্ধ। এইরূপ পিতৃ মাতৃবন্ধ বাদ দিয়া কথা নিরূপণ করিয়া বিবাহ করিতে হইবে।

পিতৃ: পিতৃ: স্বস্থ: প্রাঃ পিতৃমাতৃ: স্বস্থ: স্বতা:।
পিতৃমাতৃলপ্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া: পিতৃবাদ্ধবা:॥
মাতৃমাতু: স্বস্থ: প্রাঃ মাতৃ: পিতৃ: স্বস্থ: স্বতা:।
মাতৃমাতৃলপ্রাশ্চ বিজ্ঞেয় মাতৃবাদ্ধবা:॥

তেন পিতামহভগিনীপুত্রঃ পিতামহীভগিনীপুত্রঃ পিতামহীভগিনীপুত্রেকেতি ত্রয়ঃ পিতৃবান্ধবাঃ। তথা মাতামহীভগিনীপুত্রে মাতামহীভাতৃপুত্রকেতি ত্রয়ো মাতৃবান্ধবা ভবন্তি।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী কল্যা এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমা কল্যা অবিবাহা, কিন্তু কাহারও কাহার মতে পিতৃপক্ষ হইতে পঞ্চমী এবং মাতৃপক্ষ হইতে তৃতীয়া কল্যা বাদ দিয়া বিবাহ হইতে পারে, এই মত সর্ববাদিসন্মত নহে।

সগোত্রাদি ক্স্থাবিবাহে প্রায়শ্চিভ—সগোত্রাদি যে অবিবাহা ক্যার কথা বলা হইয়াছে, ঐ অবিবাহা ক্যা বিবাহ ক্রিলে প্রায়শ্চিভ ক্রিতে হয়। শাস্ত্রে বৌধায়ন বচনে লিখিত আছে যে, যদি অজ্ঞান বা মোহ বশতঃ সগোত্রা ক্যার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে মাতার মত পোষণ ক্রিবে, পিস্তৃত ভগিনী, মাসতুত ভগিনী, মামাত ভগিনী, মাতামহ সগোত্রা এবং সমানপ্রবরা ক্যাকে বিবাহ ক্রিলে চান্দ্রাণ ব্রতাচরণ ক্রিবে এবং পরিণীতা ক্যাকে স্বতন্ত্রভাবে স্থাখিয়া তাহাকে ভরণ পোষণ ক্রিবে। যদি কেহ সমানগোত্রা এবং সমানপ্রবরা ক্যাকে বিবাহ ক্রিয়া তাহাতে গমন এবং সন্তানোৎপাদন করে, তাহা হইলে সেই স্তান চণ্ডালসদৃশ এবং বিবাহক্রী ব্রাহ্মণ্ডীন হইয়া থাকে।

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার ইত্যাদি দোষশ্রতিতে মীমাংসা করি-

মাছেন; যথা—শাস্ত্রে পূর্কে যে অবিবাহা কলার কথা বলা হইয়াছে, ঐ অবিবাহা কলা বিবাহ করিলে চান্দ্রায়ণত্রত করিতে হইবে। চান্দ্রায়ণ দ্বারাই ঐ পাপের নাশ হইবে। চান্দ্রায়ণ করিয়া পরিণীতা ভার্য্যাকে শ্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া তাহাকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে।\*

মাতৃনায়ী কন্সা বিবাহ করিতে নাই, বদি কোন কন্সা মাতার শুপ্ত অর্থাৎ রাশ্যাশ্রিত নাম এবং প্রকাশিত নামের সহিত এক নাম হয়, তাহা হইলে তাহাকে মাতৃনায়ী কন্সা কহে। প্রনাদ বশতঃ এইরূপ কন্সা বিবাহ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঐ কন্সাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহার সহিত দম্পতীর যোগ্য ব্যবহার করিবে না।

বিবাহে পরিবেদন দোষ— জোষ্ঠপ্রতা বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠ প্রতার যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে পরিবেদন দোষ হয়, ঐ কনিষ্ঠ প্রতা পরিবেদনীয়া নামে এবং জোষ্ঠপ্রতা পরিবিন্ন এবং পরিণীতা কল্লা পরিবেদনীয়া নামে অভিহিতা হয়। তদ্তির কল্লা-দাতা পরিদায়ী ও পুরোহিত পরিকর্তা নামে আখ্যাত হয়। ইহারা সকলেই শান্তামুসারে পতিত হইয়া থাকে।

শান্তে পরিবেদনদোষের প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ যদি দেশান্তরস্থিত, ক্রীব, একর্ষণ, বিমাতাগর্জসম্ভূত, বেশ্যাসক্ত, পতিত, শূদ্রতুল্য, অতিরোগী, জড়, মৃক, অন্ধ্য, বধির, কুল্প, বামন, কুঠক (অতিশয় অলস), অতিশয় বৃদ্ধ, অভার্যা (নৈষ্ঠিক ব্রন্ধানী প্রভৃতি), ক্ষিকার্য্যপরায়ণ, রাজদেষক, কুসীদাদি দ্বারা ধনবর্দ্ধনে তৎপর, যথেচ্ছাচারী, দত্তকরপে অপরকে প্রদত্ত, উন্মত্ত এবং চৌর হয়, তাহা হইলে জ্যেষ্ঠের পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহ করিলেও পরিবেদনদোষ হয় না। ইহাদের মধ্যে কুসীদাদি ব্যাপার দ্বারা ধনবর্দ্ধনে তৎপর, রাজ্বেক, কর্ষক এবং প্রবাসী এই চতুর্বিধ জ্যেষ্ঠের জন্ম করিত্বাহার্য ত্বরান্ধিত হইয়াও তিনবৎসরকাল প্রতীক্ষা করিবেদন। যদি প্রবাসস্থিত জ্যেষ্ঠের এক বৎসরের মধ্যে কোন সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে কনিষ্ঠ ঐ সময়ের পরে বিবাহ

 <sup>\* &</sup>quot;সগোতাঞ্দে মতা। উপষচ্ছয়াত্বদেনাং বিভ্য়াদিতি। সমন্তঃ
পিতৃৰ্তস্ততাং মাতৃৰ্তস্ততাং মাতৃলস্ততাং মাতৃদগোতাং সমানার্বেয়াং বিবাহ
চাল্রায়ণং চরেদিতি।

নমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তন্তামুৎপাণ্য চাপ্তালং ব্রাহ্মণ্যাদ্বহীয়তে ॥

সগোত্রাসমানপ্রবরাগ্রহণমবিবাহৃত্তীমাত্রোপলক্ষণমিতি প্রায়শ্চিন্তবিবেকঃ। অতোহস্বর্ণবিবাহেইপি চাল্রায়ণং।

<sup>&</sup>quot;চা**ন্দ্রায়ণেন** চৈকেন সর্ব্বপাপক্ষয়ে। ভবেৎ। ই**ত্যাপস্তম্মবচ**নাৎ।" ( উদ্বাহতত্ত্ব )

করিতে পারে, কিন্ত বিবাহের পর জ্যেষ্ঠ যদি প্রত্যোগমন করে, তবে কনিষ্ঠ স্বক্তদোষের শুদ্ধির নিমিত্ত পরিবেদন দোষের নির্দ্ধারিত প্রায়শ্চিত্তের পাদমাত্র আচরণ করিবে।

ধর্ম বা অর্থ উপার্জনের জন্ম প্রবাসগত জ্যেষ্ঠের যদি বরাবর নিয়মিতরূপে সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার জন্য ১২ বংসরকাল প্রতীক্ষা করা উচিত। কিন্তু উন্মন্ত, পতিত ও রাজযক্মাদি রোগযুক্ত হইলে প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। কাহারও কাহারও মত যে, ৬ বংসর প্রতীক্ষা করিয়া কনির্চের বিবাহ করা বিধেয়।

প্রায়শ্চিত্তবিবেককার মীমাংসা করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ, করিয়া, বৈশ্র ও শূদ এই চারিবর্ণ বিভা ও অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশগত জ্যেষ্ঠ প্রাভার উদ্দেশে ১২, ১০,৮ ও ৬ বৎসর যথাক্রমে প্রতীক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে। প্রতীক্ষাকাল,—ব্রাহ্মণের ১২ বৎসর ও ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে।

কিন্তু জ্যেষ্ঠপ্রতা জীবিত থাকিয়া যদি স্বেচ্ছাক্রমে অগ্ন্যাধানাদি না করে, তাহা হইলে তাহার অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠ ঐ সকল কার্য্য করিতে পারিবে। ফলে, জ্যেষ্ঠাদি বিবাহ না করে, এবং কনিষ্ঠকে স্বেচ্ছাক্রমে বিবাহ করিতে অনুমতি দেয়, তাহা হইলে এই বিবাহ দোষাবহ হইবে না। কিন্তু ঐ জ্যেষ্ঠ যদি কনিষ্ঠের বিবাহের পর নিজে বিবাহ করে, তাহা হইলে দোষাবহ হইবে।

"জ্যেষ্টেংনির্বিল্লে কনীয়ান্ নির্বিশন্ পরিবেতা ভবতি পরি-বিল্লো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা, পরিদায়ী দাতা, পরিকর্ত্তা যাজকান্তে সর্বের্গ পতিতা ভবস্তি।

দেশান্তরস্থলীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাভিষকপতিতশুজতুল্যাতিরোগিণঃ ॥
জড়মৃকান্ধবধিরকুজ্ঞবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্যাংশ্চ ক্ষমিসক্তান্ নৃপস্ত চ ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মন্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দ্যাতি ॥
ধনবার্দ্ধিকং রাজসেবকং কর্ষকং তথা।
প্রোষিতঞ্চ প্রতীক্ষেত বর্ষত্রয়মন্দি ত্বরন্ ॥
প্রোষিতঃ যজশ্ধানমন্দাদ্ধিং সমাচরেৎ ॥
দাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্ ধর্মার্থম্যোর্গতঃ।
ন্যায্যঃ প্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা শ্রামাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥
উন্যন্তঃ কিলিমী কুণ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা।
রাজযক্ষা মায়াবী চ ন্যায্যঃ স্তাৎ প্রতিবিক্ষিতুম্ ॥
এতেনৈতদবসীয়তে বিভাধর্মার্থগিনাং। ব্রাহ্বণ

এতেনৈতদবদীয়তে বিভাধের্মার্থগতানাং এান্ধণক্ষত্রিয়বৈশ্য-শূদ্রাণাং ক্রমশো দাদশদশাঙ্গে ষড়্বর্ষাণি ক্ষপণমিতি প্রায়শ্চিত্রবিবেকঃ। জ্যেষ্ঠপ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্ত কুর্বন্ত শঙ্খশু বচনং যথা ॥
বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোহস্থ খদানগ্নিরধিকার্যানুজঃ কথং
অগ্রজানুমতঃ কুর্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি ॥
এতেন বিবাহস্তুমুমত্যাপি দোষায়েতি প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।"
(উদ্বাহতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তবিবেককারের মতে—জ্যেষ্টের অনুমতি লইয়া
কনিষ্ঠ যদি বিবাহ করে, তবে তাহা দোষের হইবে। তিনি
বলেন, যথন অগ্রজের অনুমতিক্রমে কনিষ্ঠের পক্ষে কেবল
অগ্নিহোত্র গ্রহণেরই বিধান আছে, তথন কনিষ্ঠ অগ্নিহোত্র মাত্রই
করিতে পারিবে, কিন্তু বিবাহ করিতে পারিবে না, করিলে
দোষাবহ হইবে।

জ্যেষ্ঠ প্রতির বিবাহ না হইলে যেমন কনিষ্ঠ প্রতির বিবাহ নিষিদ্ধ, তজপ জ্যেষ্ঠা কন্থার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠা কন্থারও বিবাহ হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে বিরূপা জ্যেষ্ঠা কন্থা অবিবাহিতা থাকিলে কনিষ্ঠা কন্থার বিবাহ দোষাবহ হইবে না। কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, বিবাহের এই নিষেধকে প্রসজ্য প্রতিষেধ বলা বাইতে পারে না, কারণ ইহা অপ্রাসঙ্গিকেরই নিষেধ হওয়াতে সম্পূর্ণরূপেই অযৌক্তিক হইয়াছে। স্কৃতরাং এই নিষেধ পর্যাদাস হইবে। ইহাতে এইরূপ তাৎপর্যা প্রতীত হইতেছে যে, জ্যেষ্ঠা যদি বিরূপা না হয়, তাহা হইলে তাহার বিবাহের পূর্বে কনিষ্ঠার বিবাহ হইলে ঐ বিবাহ দোষাবহ হইবে।

কিন্ত শান্ত্রকারের অভিপ্রায়ান্ত্রসারে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, ইহা সম্পূর্ণ দোষের হইবে। কারণ জোঠা কলা অবিবাহিতাবস্থায় বর্তুমান থাকিতে কনিঠা কলার যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে ঐ কনিঠাকে অগ্রেদিধিয়ু এবং তথাবিধ জোঠা দিধিয়ু নামে অভিহিতা হয়। অগ্রেদিধিয়ুকে যে বিবাহ করিবে, সে দাদশরাত্র কচ্ছু পরাকত্রত আচারণ কি না অপর একটা কলার পাণিগ্রহণ করিবে এবং ঐ অগ্রেদধিয়ুকে জোঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবে। আর দিধিয়ুর পাণিগ্রহণকারীও কচ্ছু ও অতিকচ্ছু এই ছুইটা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই জোঠাকে কনিঠার বরের হস্তে অর্পণাত্তে পুনরায় বিবাহ করিবে।

কনিষ্ঠা কন্সাকে যে জ্যেষ্ঠার বরের হস্তে এবং জ্যেষ্ঠা কন্সাকে যে কনিষ্ঠার বরের হস্তে অর্পণ করিবার কথা বলা হইল, ইহা কেবল শাস্ত্রের মর্য্যাদারক্ষার জন্ম, উপভোগার্থ নহে। ঐ কন্সা কেহই উপভোগ করিতে পারিবে না এবং স্বতন্ত্র ভাবে রাখিরা অন্ন বস্ত্রাদি দারা ভরণ পোষণ করিবে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

স্থতরাং জ্যেষ্ঠা বিরূপাই হউক এবং স্থব্ধপাই হউক তাহার বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠার বিবাহ কিছুতেই হইবে না।

"জ্যেষ্ঠায়াং বিগুমানাগ্নাং কন্সাগ্নামূহতেহনুজা। সা চাগ্রেদিধিযুক্তে গ্না পূর্বো চ দিধিয়ং স্মৃতা॥

প্রারশ্চিত্তমাহ বশিষ্ঠঃ—অথাগ্রেদিধিযুপতিঃ কুচ্ছুং দ্বাদশ-বাত্রং চরিত্বা নির্বিশেৎ তাঞ্চৈবোপষচ্ছেৎ দিধিযুপতিঃ কুচ্ছুাতি-কুচ্ছেু চরিত্বা তথ্যৈ দল্প পুনর্নিবিশেদিতি অন্তামুদ্ধহেৎ তাং কনিষ্ঠাং জ্যেষ্ঠায়া বরায় উপযচ্ছেৎ এবং জ্যেষ্ঠামপি কনিষ্ঠায়া বরায়। এভচ্চাপতার্থং শাস্ত্রেণোক্তং নতু তয়োরপ্যভিগমঃ।

পরিত্যক্তা চ সা পোষ্যা ভোজনাচ্ছাদনেন চ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)
জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না।
ব্যক্ত স্থল জ্যেষ্ঠ নিরূপণ এইরূপ; ব্যক্তের মধ্যে যেটা অগ্রে প্রস্তুত হয়, সেই জ্যেষ্ঠ। কিন্তু উহাদের মধ্যে কাহার জন্ম ক্ষাণে হইয়াছে, এবং কাহার জন্ম পরে হইয়াছে ইহা স্থির না ক্ইলে প্রথমে মাতা যাহার মুখদর্শন করে, তাহাকেই জ্যেষ্ঠ বিলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে।

"বহির্বর্ণেষ্ চারিত্রাদ্ যময়োঃ পূর্ব্বজন্মতঃ।

ষস্ত জাতগু যময়োঃ পশুন্তি প্রথমং মুখম্।

সন্তানঃ পিতরকৈচব তিম্মন্ জ্যেষ্ঠং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

একদিনে তুই সহোদর বা তুই সহোদরার বিবাহ কর্ত্তব্য
নহে, শাস্ত্রমতে উহা নিন্দনীয় ও পাপজনক।

"একোদর প্রস্থানামেক স্মিন্নপি বাসরে।
বিবাহো নৈব কর্ত্তব্যো গর্গস্থা বচনং যথা।
মংস্থাস্ক্রমহাতন্ত্রেহপি—
একস্মিন দিবসে চৈব সোদরণাং তথৈব চ।
যুগ্যমৌদ্বাহিকং বর্জ্ঞাং কন্যাদানদন্তং তথা।

পূর্ববচনে বাসর ইত্যত্র বংসর ইতি ঔড়ুদেশীয়া: পঠস্তি ব্যবহরস্তি চ 1°ু (উন্নাহতত্ত্ব )

একদিনে সহোদরদিগের মধ্যে যুগ্ম বিবাহ অর্থাৎ হুই জনের বিবাহ এবং হুইটী সহোদরা কল্যার দানও বর্জনীয়। উদুদেশীয় পণ্ডিতগণ পূর্ববচনোক্ত বাসরপদের স্থানে বৎসর পাঠ নির্দেশ করেন। তদকুসারে এক বৎসরে হুই সহোদরের বিবাহ দেওয়া তাঁহাদের মতে নিষিদ্ধ এবং তদকুরূপ ব্যবহারও তাঁহারা চালাইয়া থাকেন। [অল্যান্ড বিষয় বিবাহবিধি শব্দে দুষ্টব্য]

প্রাচীনকালে হিন্দুগণ কেবল পাত্র অন্তেষণ করিতেন না, ঠাঁহাদিগকেও বিবাহের উপযুক্তা স্থলক্ষণা পাত্রীর অন্তেষণ করিয়া দেখিতে হইত। পথে কোন বিদ্ন না পাত্রী অন্তেষণ হয়, যেন স্থপাত্রী লাভ হয়, এই নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করা হইত, যথা— "অনুক্ষরা স্বজবঃ সন্ত গন্থা বেতিঃ সাখ্যারে! যন্তি নো বরেয়ং, সমর্থ্যমা সংভগো নো নিনীয়াৎসং জাম্পতাং স্থপমস্ত দেবাঃ ॥"

ধাগ্বেদ ১০ মণ্ডল ৮৫ স্ক্ত ২০ ঋক্।

অর্থাৎ যে সকল পথ দিয়া আমাদের স্থারা বিবাহের নিামন্ত কন্তা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টক-রহিত হয়। অর্থামা ও ভগদেব! আমাদিগকে স্কুপরিচালিত করুন। হে দেবগণ! পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়।

সায়ণ "অনৃক্ষরা" শব্দের ব্যাখ্যার লিথিয়াছেন, "ঝক্ষর কণ্টক উচ্যতে" ঋক্ষর শব্দের অর্থ কণ্টক। সম্ভবতঃ ইহারা কন্তা-বেষণের নিমিত্ত স্ক্রদেশে প্রস্থান করিবেন, এই নিমিত্ত পথি-বিন্ন প্রশানকর নিমিত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন । বথা তথা বেনে কন্তার পাণিগ্রহণ প্রথাও ঋগ্বেদের সময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেননা, কন্তাবেষণ করার সময়েই বরের বন্ধুগণ উপর্ক্তা পাত্রীর অনুসন্ধানে বাহির হইতেন, এমন কি দেবতাদের নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন ঃ—"জাম্পত্যং স্কুখমস্ক্র দেবাঃ।"

হে দেবগণ জারাপতি যেন স্থমিথুন হয়। কস্তানির্বাচনকার্য্য যে ঋগ্বেদের সময়েও সহজ ছিল না, এই ঋকে তাহার
প্রমাণ পাওয়া যায়। বরের অনুরূপ কন্তা নির্বাচন করিতে
হইলে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি এই সময়ে দৃষ্টি রাখিতে হইত,
আমরা ঋগ্বেদে তাহার কোন আভাস খুঁজিয়া পাইলাম না,
সামবেদের ময়্মরান্ধণেও তাহা দৃষ্ঠ হইল না। কিন্তু পরবর্তী
কালে স্থপাত্রীলক্ষণব্যঞ্জক অনেক প্রকার উপদেশ ও চিহ্ন ধর্মাশাস্ত্রে, জ্যোতিষে ও সামুদ্রিক প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।
অতঃপর যথাস্থানে সেই সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হইল।

বরের গৃহে কন্সার বিবাহ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওরা যায়। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতায় এ সম্বন্ধ আমরা কোনও বরের গৃহে কন্সার নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মন্ত্রু বিবাহ রাক্ষদ ও পৈশাচবিবাহ বরের বাড়ীতেই সম্পন্ন হইত। কিন্তু ব্রাহ্ম দৈব প্রভৃতি বিবাহ কন্সার বাড়ীতেই প্রচালত ছিল। ঋগ্বেদসংহিতাতেও এই প্রকার কন্সার বাড়ীতেই বিবাহকার্য্য সম্পাদনের প্রথা পরিলক্ষিত হয়।

বরক্সার পরিত্যক্ত বস্ত্র বর্ত্তমান সমন্ত্রে বঙ্গদেশে নাপিত-দিগেরই প্রাপ্য। এখন বিবাহের সমন্তে নাপিতের উপস্থিতি ক্সার পরিত্যক্ত অতি প্রয়োজনীয়। ঋগ্বেদের সময়ে নাপিত প্রাতন জীর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু বিবাহসভায় নাপিতের উপ-স্থিতি প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত না। ক্সার পরিত্যক বস্ত্র নাশিতের প্রাণাবস্তু মধ্যে পরিগণিত হইত না। ব্রহ্মা নামক বিদ্বান্ ঋতিক্ই এই বস্ত্র প্রাপ্ত হইতেন। পাঠক এরপ মনে করিবেন না যে, এই বস্ত্রপ্রাপ্তি ব্রহ্মার পক্ষে লাভজনক হইত। বধূ যে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতেন, সেই বস্ত্র দৃষিত মলিন বিষযুক্ত ও অগ্রাহ্ম। সম্ভবতঃ বিবাহের পূর্বক্ষণে এইরূপ বস্ত্র পরিধানের প্রথা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নাশিতদিগের সন্তোষার্থ এখন অল্ল মূল্যের নৃতন বস্ত্র দেওয়া হয়। বৈদিক সময়ে মলিন, ছিন্ন ও বিষযুক্ত বস্ত্র দেওয়া হইত। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক উহা গ্রহণ করিতেন, যথাঃ—

"তৃষ্টমেতৎ কটুকমেতদপাষ্টবিদ্যবন্নতদন্তবে।

স্ব্যাং যো বন্ধা বিভাৎ দ্ ইদাধুর মহতি ॥" (ঋক > । ৮৫। ৩৪) অর্থাৎ এই বস্তু দূষিত, অগ্রাহ্মালিমুযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের অন্পুথকু। যে ব্রন্ধা নামক ঋত্বিক্ বিদান, তিনিই বধূর বস্ত্রলাভের উপযুক্ত পাত্র। ইহার পরের ঋকে জানা যায় ষে,এই পরিত্যজ্য বস্ত্রথানি তিন খণ্ড করিয়া বিবাহার্থ প্রস্তা কন্তাকে পরিধান করিতে দেওয়া হইত। উহার এক খণ্ড কুড় দারা রঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইত। এক খণ্ড মাথায় দেওয়া হইত আর এক খণ্ড পরিধানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত। এতদারা প্রতীয়মান হয় যে, সমাজের অতি প্রাচীন দরিদ্রাবস্থায় ্যুখন দ্বিদ্রা কন্তা হরণ কবিয়া কিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই সময়ে বিবাহের কালে ক্সার পূর্বব্যবহৃত মলিন ও অমঙ্গলচিহ্নস্বরূপ কদ্য্য ৰস্ত্র ত্যাগ করাইয়া নব বস্ত্র পরিহিত করাইয়া দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী কালে দরিদ্রা কন্সা হরণ প্রথা তিরোহিত হইলেও বিবাহার্থ প্রস্তুতা ক্যাকে বিবাহের পুর্বের উক্ত প্রকার মলিন বস্ত্র পরাইয়া গরে উহা ত্যাগ করিয়া ফেলিবার নিমিত্ত একটী আচার বা পদ্ধতি সমাজে চলিয়া আসিতেছিল। প্রাচীন বৈদিক সমাজ স্থসংস্কৃত হইলেও ে বিবাহের এই কু প্রাচীন পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন না। ্ এমন কি সহস্র সহস্র বর্ষের পরেও এই প্রথা বিবিধ প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া এদেশে এখনও প্রচলিত রহিয়াছে।

বৈদিক সময়ে বিবাহের পূর্ব্বে আরও একটা অভ্যুত প্রথা
ছিল। সামবেদীয় মন্ত্রপ্রান্ধণে এই প্রথার মন্ত্র দেখিতে পাওয়া
আতি কর্ম্ম
অতিহিত হইরাছে। সামবেদের বর্ত্তমান
বিবাহদিবসে কতার বিধান নিম্নলিখিতরূপে লিখিত হইরাছে।
বিবাহদিবসে কতার পিতার জ্ঞাতি বা স্ক্রদ্ রুমণীরা মুগ, যব
মায় ও মস্বরের শ্লক্ষ চূর্ণ একত্র করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ
করিয়া কতার শরীরে মাখাইয়া দিতেন। মন্ত্র যুধা—

"প্রজাপতির্থ ষিঃ প্রস্তাৰপঙ্ ক্তিচ্ছনঃ কামো দেবতা জ্ঞাতি-কর্মাণ ক্যারাঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ। ও কামদেবতে নামমদনামাসি স্মানরামুং স্করা তেহভবং প্রমত্রজন্মাত্রে তপ্সো নির্মিতোহসি স্বাহা।"

মন্ত্রটীর অর্থ এইরূপ—কামদেব, তোমার নাম সকলেই জানে, তোমার নাম মদ। তোমা হইতেই মানসিক মন্তবা জন্মে, এই জন্ম তোমার নাম মদ। তুমি এখন এই কন্সার পরিণেতাকে সম্যক্রপে আশ্রম কর—তাহাকে তোমার আমতে আনমন কর। হে অগ্নে! এই কন্সাতে তোমার শ্রেষ্ঠ জন্ম হইয়াছে। তুমি তপের নিমিক্তই বিধাতৃকর্তৃক স্কৃষ্ঠ হইনয়াছ। ইত্যাদি।

অতঃপর ক্তার উপস্থাবনের বিধান ছিল। তাহার মন্ত্র এইরপ—

"ইমন্ত উপস্থং মধুনা সংস্কামি প্রকাপতেমু থমেতদ্বিতীয়ম্। তেন পুংসোহতি ভবামি সর্কানবশান্তসি রাজী স্বাহা।"

. অর্থাৎ হে কন্মে স্থদীয় এই আনন্দেন্দ্রিয় মধু লিপ্ত করিতেছি। ইহা প্রজাপতির দিতীয় মুখ অর্থাৎ প্রজা উৎপত্তির দ্বারা এই ইন্দ্রিয়প্রভাবে অ-বশ পুরুষ সকলকেও বশীভূত করিয়া থাক। অতএব পতিবশকারিণী তুমি পতিগৃহের স্বামিনী ইইতেছ।

ভাষ্যকার ভগবদ্গুণবিষ্ণু এই শ্রুতির ভাষ্যে লিখিয়াছেন— 'ছিমুখো হি ব্রন্ধা। একং মুখং ব্রন্ধগ্রহণার্থং অপরং মুখং ইমং প্রজোৎপাদনার্থন। মুখতোপ্রজাঅস্থুজাদিতি শ্রুতিঃ।' অর্থাৎ ব্রন্ধার হুই মুখ। তাঁহার একমুখ ব্রন্ধগ্রহণার্থ এবং অপর মুখ প্রজা-উৎপাদনার্থ। শ্রুতি বলেন, "ব্রন্ধা মুখ হইতে প্রজা স্পৃষ্টি করিয়াছিলেন।"

এইরূপ মন্ত্রদারা কন্সার উপস্থদেশ প্লাবিত করা হইত। \* উপস্থপ্লাবনের আর একটা মন্ত্র এই :—

"ওঁ অগ্নিং ক্রব্যাদমকগন্ গুহাণাঃ স্ত্রীণামুপস্থ বিরঃ
পুরাণাস্তেনাজ্যমকগন্ স্তৈশৃঙ্গং ছথ্রং ছন্তি তদ্ধাতু স্বাহা।"
অর্থাৎ "গিরিগুহাবাসী পুরাতন ঋষিগণ স্ত্রীজাতির
আনন্দেন্দ্রিয়কে আমমাংস ভক্ষক অগ্নি বিনিয়া স্বীকার
করিয়াছেন এবং বিশ্বকশ্বা দেবতার ইচ্ছায় তৎসংযোগে

<sup>\*</sup> বর্ত্তমান সময়ে জম্মদেশে এই জ্ঞান্তিকর্ম দেখিতে পাওয়া বায় না।
সন্তবতঃ পরবর্ত্তিনী সভ্যতার বিকাশে এই ব্যাপার অস্ত্রীলতাব্যঞ্জক বলিয়া
বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু বৈদিক মন্ত্রপাঠে বুঝা যায়, তাহারা অতি পবিত্র
ভাবে প্রণোদিত হইয়া অতীব পবিত্র উদ্দেশ্যে বিবাহের পূর্বে উপস্থ প্লাবন
করিয়া কন্তার সংস্কার করিয়া লইতেন। উপস্থকে প্রজ্ঞাপতির দ্বিতীয় মুঝ
বলায় সেই পবিত্রতার প্রপাঢ় ভাষ স্পাইতই অভিব্যঞ্জিত হইয়াছে।

পুরুষেক্রিয় হইতে প্রাহভূতি শুক্রকে হোমীয় ঘত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। হে কন্মে! সেই ঘত ঘদীয় উপস্থাগ্নিতে পতিবারা স্থাপিত হউক।"

এই ব্যাপারের উদ্দেশ্য যে অতি মহান্ ও পবিত্রতম ছিল,
তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। যদিও বিবাহপদ্ধতিতে এই
প্রথা রহিয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশে ইহার ব্যবহার পরিলক্ষিত
হর না। সন্তবতঃ ভারতবর্ধের অস্তান্ত হানে ইহার কোনরপ
ব্যবহার থাকিতে পারে। বিবাহদিবদে অপরাহ্নে কন্তাকে
তৈলহরিদ্রা প্রভৃতি দারা মান করাইবার প্রথা এখনও বর্তমান
আছে। জ্ঞাতিকর্মের ও মানের পূর্ণ ব্যবহাই রহিয়াছে। কিন্তু
জ্ঞাতিকর্মের এই মন্ত্রময়ী প্রক্রিয়া এখন এদেশে আদৌ দেখিতে
পাওয়া যায় না। উপস্থাবনান্তে মানের পরে নববন্ত্র
পরিধানের ব্যবহা দৃষ্ট হয়। সামবেদের মন্তরান্ধণে বিবাহার্থে
প্রস্তা কন্তার নববন্ত্র পরিধানের নিয়ম ও মন্ত্র লিখিত
আছে; যথা—"যা আরুণুন্ নবয়ন্, যা অতরত
নববন্ত্র-পরিধান।
যাশ্বদেব্যা অস্তানভিতো ততন্ত্র, তান্তা দেব্যো
জ্ঞারসা সংখ্যসন্ত্রাযুল্লতীদং পরিধৎস্থ বাসঃ"

অর্থাৎ যে দেবীরা এই বসনের স্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহা বয়ন করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহাকে
এই আকারে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যে দেবীরা ইহার উভয়
পার্শ্বের ছিলা সকল গ্রহণ করিয়াছেন, হে কল্যে! সেই দেবীরা
তোমাকে জরাবস্থা পর্যান্ত সোৎসাহে বস্ত্র পরিধান করাইতে
থাকুন! হে আয়ুয়তি, এই বস্ত্র পরিধান কর\*।
অপিচ—

"পরিধত্ত ধত্ত বাসসৈনাং শতাযুষীং ক্লগুত দীর্ঘমায়ু:। শতং চ জীব শরদঃ স্থবর্চা বস্থনি চার্য্যে বিভূজাসি জীবন।"

অর্থাৎ হে বস্ত্রবয়নকারিণী স্ত্রীগণ, তোমরা শতবর্ষজীবিনী এই কলাকে, চিরদিনই বসন যোগাও এবং আশীর্কাদ দারা ইহার প্রমায়ু বৃদ্ধি কর। হে আর্যাজাতীয়া কলে! তুমি তেও স্থিনী হইয়া জীবিত থাক এবং ঐশ্বর্যা সকল ভোগ কর।"

বিবাহ-পদ্ধতিতে এই সময়ে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই।

প্রাচীন সময়ে হিন্দুবিবাহে গবোপস্থাপন নামে আর একটী প্রেথা দৃষ্ট হইত, অর্থাৎ বিবাহের সময়ে একটী গোবন্ধন করা হইত। এই প্রথা এখন কার্য্যতঃ দেখিতে গবোপস্থাপন। পাওন্না যায় না; কিন্তু বিবাহ-পদ্ধতিতে ইহার মন্ত্র আছে। সে মন্ত্র এখনও পাঠ করিতে ইয়া। কোন্ সময়ে এই প্রথার স্ত্রপাত হয় এবং কখনই বা গোবন্ধনপ্রথা এদেশ হইতে তিরোহিত হয়, তাহা নির্ণয় করা এখন একরূপ অসম্ভব। আবার গো-বন্ধন প্রথা তিরোহিত হওয়া স্বন্থেও উহার মন্ত্রগুলিই বা এখন অনর্থক কেন পঠিত হয়, তাহাও ভালরূপে বুঝা যায় না।

সামবেদীর বিবাহ-পদ্ধতির প্রথমেই লিখিত আছে— "কৃতস্নানঃ কৃতবৃদ্ধিশ্রাদ্ধঃ সম্প্রদাতা গুভলগ্রসময়ে সম্প্রদান-শালায়াং উত্তরতঃ স্ত্রীগবীং বদ্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য পশ্চিমাভিমুখে উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ।"

অর্থাৎ কন্তাদাতা দিবাভাগে নালীমুখপ্রাদ্ধাদি করিয়া শুভলগ্ন সময়ে সম্প্রদান-শালার উত্তরদিকে একটা গাভী বান্ধিয়া রাখিবেন এবং বিষ্টরাদি সাজাইয়া পশ্চিমাভিমুথে উপবেশন করিবেন। অতঃপর জামাতৃবরণ জামাতৃ-অর্চনাদি করা ইইলে তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া স্ত্রীগণ মঙ্গলাচরণ করেন, পরস্পরের মুখচন্দ্রিকাবলোকন কার্য্য সম্পন্ন হয়। তদস্তে বর সম্প্রদান শালায় প্রত্যাগত হইলে কন্তাদাতাকে ক্বতাঞ্জলিভাবে বরকে লক্ষ্য করিয়া গবোপস্থাপনের নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

"প্রজাপতি ঋ ষিরমুষ্টু প্ছন্দোহর্ষণীয়া গোদে বিতা গবোপ-স্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেরুরভবদ্ যমে সা নঃ পরস্বতী: তুহামুত্তরামুত্তরাং সমামৃ।"

অর্থাৎ হে পুত্রের ন্থার আদরণীর অচিরপ্রস্থা সবৎসা উত্তরোত্তর বর্ষেও হ্রপদানসমর্থা (বৎসহীনা বৃদ্ধা বা রোহিণী নহে) এই গাভীটী তোমার পূজার নিমিত্ত বস্ত্রের সহিত উপস্থাপিত হইরাছে। যমদেবতার কার্যাক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার জন্ম অর্থাৎ জন্মান্তর পরিগ্রহণার্থ প্রস্তুত হইরাছে।

গুণবিষ্ণুর ভাষ্যে যদিও কোন কোন শব্দের অগ্ররূপ অর্থ দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল বিষয়ে কোন পার্থক্য নাই। অর্থাৎ গাভীটী যে জামাতার প্রীতিভোজনের উদ্দেশ্রে বধের জগ্র উপস্থাপিত করা হইত, তন্মধ্যে কোনও সন্দেহ নাই। গোভিল গৃহস্থেরে (৪।১০।৩) দেখা যায় আচার্য্যা, ঋত্বিক্, স্নাতক, রাজা, বিবাহ্ম বর ও প্রিম্ন অতিথি নিজভবনে সমাগত হইলে তাঁহার ভোজনের উদ্দেশ্রে তাঁহার সমূথে বাড়ীর স্থলক্ষণা গুরুবতী সবৎসা গাভীটীকে বধ করা হইত। ক্যাদান করার পূর্ব্বেও ক্যাকর্ত্তা বিবাহ্ম ব্রের দৃষ্টিগোচরে এইরূপ স্থলক্ষণা গাভী উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার রসনেন্দ্রিয়ের লোভোদ্রেক করিয়া স্বীয় নিষ্ঠাচার প্রদর্শন করিতেন। যজুর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে দেখা যায়, ক্যাদাতা কেবল মৌথিক ভদ্রভাকরিয়া ক্ষান্ত নহেন, গোবধ করার নিমিত্ত একবারেই খুজাহন্তে

এতদেশীয় সম্রান্তবংশোদ্ভবা মহিলাগণ আপন হাতে পত্র প্রন্তত করিয়া
বে বস্ত্রবয়ন করিতেন, এই মন্ত্রটী তাহার অকাট্য প্রমাণ। বস্তরবয়ন করা তথন
কেবল তাতি জোলার কার্য্য ছিল না।

দণ্ডায়মান। সামবেদে বিবাহসভায় সেরপে ভীষণ দৃশ্রের বিধান
দৃষ্ট হয় না। কন্তাসম্প্রদান সম্পন্ন হইলে নাপিত "গোর্গোঃ"
ধ্বনি করিয়া জামাতাকে গাভীর কথা স্মরণ করাইয়া দিত।
কিন্তু স্থশীল ও স্থবোধ বালক জামাতাবাবু গন্তীরভাবে
বলিতেনঃ—

"মুঞ্চ গাং বরুণপাশাৎ দ্বিষন্তং মেহভিধেহি। তং জ্বরেহমুষ্য, চোভরোক্তংস্ক, গামত্ত, তুণানি, পিবতুদকম্।"

অর্থাৎ হে নাপিত, বরুণদেবতার পাশ হইতে গাভীকে বিমৃক্ত কর, সেই পাশে আমার প্রতি বিদ্বেষ্ঠা ব্যক্তিকে ধারণ করিতেছে, এইরূপ মনে মনে করনা কর। পাশেশ্বত আমার সেই শক্রকে ও যজমানের শক্রকেই বধ করিতেছ এইরূপ করনা কর। গাভীটীকে ছাড়িয়া দাও, সে তৃণ ভক্ষণ ও পানীয় পান করুক। এই আদেশে নাপিত গাভীটীকে ছাড়িয়া দিত, তথন স্থপণ্ডিত ব্যক্তির স্থায় জামাতা বলিতেন—

"মাতা রুদ্রাণাং ছহিতা বস্থনাম্ স্বসাদিত্যানামমূতস্থ নাভিঃ। প্রণু বোচং চিকিতুষে জলায় মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ঠ॥"

অর্থাৎ যে গোজাতি রুদ্রগণের জননী, বস্থগণের ছহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী ও অমৃতরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছথ্মের থনি, তোমরা তাদৃশ নিরপরাধা অবধ্য গাভীকে বধ করিও না।

জামাতার পণ্ডিতজনোচিত এই প্রসন্নগম্ভীর বাক্যে বিবাহ-সভাম গোবধরূপ ভীষণ দৃশ্য সংঘটিত হইত না। নিরপরাধা গাভী প্রাণ নইয়া প্রস্থান করিত।"

যখন আচার্য্য ঋতিক্, প্রিন্ন অতিথি ও বিবাহ্য বরের অভ্যর্থনার গোশালার শ্রেষ্ঠ গাভীটীকে নিহত করার অসভ্যরীতি প্রচলিত ছিল, তখন বিবাহপদ্ধতিতে এরূপ বচনপাঠের বিধান থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষণে যখন অভ্যর্থনায় সেদ্ধিত রীতি একবারেই: ভীষণ পাপ বিলয়া প্রত্যাখ্যাত হইন্রাছে, এখন অনর্থক এই প্রাচীন জ্বস্তাস্থতি সংরক্ষণের কিপ্রয়োজন ? এখনও যে এ দেশীয় পণ্ডিতগণ বিবাহপদ্ধতির এই মন্ত্রগুলি কেন পঠনপাঠন করাইয়া থাকেন, বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাতেই তাহা বৃদ্ধিতে পারেন না। সে গাভী আনয়নপ্রথা নাই, সে গাভীবদ্ধন নাই, অথচ "নাপিতেন গোর্গোই" চিরদিনই সমান রহিয়াছে। এইরূপ নিস্পার্যাজন ও নির্থক প্রাচীন প্রথার প্রবাহ সংরক্ষণপ্রয়াস ঋগ্বেদেও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া বা্রা। আমরা ইতঃপুর্ব্বে বিবাহার্থ প্রস্তুতা কন্তার পরিধানের নিমিত্ত মলিন বিধাদিযুক্ত ত্রিথণ্ড ছিল্লবস্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহা এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু স্কুবৈদিক-

সমাজ এই বহুপ্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে সাহস করেন নাই। কোনপ্রকার প্রথা সমাজে একবার বদ্ধমূল হুইলে তাহার উন্মূলন সহজে সম্ভবপর নহে, বিবাহের অনেক প্রাচীন-প্রথাগুলির আলোচনায় তাহা সহজেই বুঝা যাইরে।

হিন্দ্বিবাহপদ্ধতির একটি প্রধানতম কার্যা--কতা সম্প্রদান।
শাস্ত্রে কত্যাদানের মহীয়সী প্রশংসা কীর্ত্তিত
কস্তা-সম্প্রদান।
হইয়াছে; যথা—

- (১) "কুপারাম প্রপাকারী তথা বৃক্ষাদিরোপক:। ক্সপ্রাপ্ত বেতৃকারী স্বর্গমাপ্রোত্যসংশ্রম্॥ ( सম )
- (২) শান্তেষ্ ক্রমসন্ধিরং বছদারং মহাফলং।
  দশপুত্রসমা কলা যদি স্থাদ্ধীনবর্দ্ধিতা॥ (মৎস্পুরাণ)
- (৩) ক্সাঞ্চৈবানপত্যানাং দদতাং গতিমুত্তমাম্। ভবিষ্যো**ত্ত**ঞ
  - ( 8 ) দেয়ানি বিপ্রমূথেভ্যো মধুস্দনতুইয়ে। (বামনপুরাণ )
  - (৫) বিশিষ্টফলদা কন্তা নিষ্কামাণাঞ্চ মুক্তিদা। (বিষ্ণুপুরাশ)
  - ( ) যেন যেন হি ভাবেন যদ্যদানং প্রয়ছতি। তেন তেন হি ভাবেন প্রাপ্নোতি প্রতি পূজিভঃ ॥ ( মরু )
- (৭) অন্তবাসী বার্থাংস্তদর্থেষু ধর্মাক্তোয়ু প্রচোদয়েদ্ছহিতাবেতি।
  ইত্যাদি বহুল শাস্ত্রীয় বচনসমূহে কন্সাদানের ফলপ্রুতি
  উদ্গীত হইয়াছে। এই সকল বচনে ব্রাহ্মবিবাহের অগ্রগণ্যতা
  উক্ত হইয়াছে। বরকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে যথাবিধি
  অর্চনাপূর্বক কন্সাদান করাই ব্রাহ্মবিবাহের লক্ষণ। বিবাহ
  পদ্ধতিতে এই লক্ষণ অন্ত্র্যারেই কন্সাদানের বিধান বিহিত্ত
  হইয়াছে। সম্প্রদানের প্রথম অঙ্গল-বরার্চন। কন্সাদাতা
  পাত্রবন্ত্রাদি দারা বরের অর্চনা করিয়া থাকেন। এই সময়ে
  পতিপুত্রবতী নারী বরের দক্ষিণ হস্তের উপরে কন্সার দক্ষিণ হস্ত
  রাথিয়া মঙ্গলাচারসহ উভয়ের হস্ত কুশ দিয়া বাঁধিয়া দিতেন।
  এখনও এইরূপ বন্ধনের নিয়ম আছে বটে, কিন্তু এদেশে পতি-পুত্রবতী নারীদারা আর এই কার্য্য সম্পাদিত হয় না। পুরোহিত
  মহাশয় দারাই উভয়ের হস্ত বাঁধিয়া দেওয়া হয়। এইরূপ হস্ত-বন্ধন একটী অতি স্থলর মন্ত্র পাঠপূর্বক সম্পন্ন হইয়া থাকে।
  সেমপ্রটী এই:—

"ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ কদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবধিনাবুভৌ। তে ভবা গ্রন্থিনিলয়ং দধতাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।"

সামবেদান্তর্গত কুথুমিশাখার অন্তর্ভুক্ত ব্রাহ্মণদের বিবাহেই এই বচন পঠনীয়।

অতঃপর সম্প্রদানকারকের চিহ্ন চতুথী বিভক্তিতে গোত্র-প্রবর উল্লেখ করিয়া বরের প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও নিজের নাম এবং দ্বিতীয় বিভক্তিতে কন্তার পিতার গোত্র-প্রবর উল্লেখ করিয়া উহার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা ও নিজের নাম

উল্লেখপূর্ব্বক কন্তাসম্প্রদান করা হয়। তিনবার নামাদির উল্লেখ করা হইয়া থাকে। বর 'স্বস্তি' বলিয়া কন্তাকে গ্রহণ করে। ইহাই সম্প্রদান বাগার।

সম্প্রদানের ব্যাপার মূলতঃ তিন বেদীয় বিধিতে একপ্রকার হইলেও কার্য্যপদ্ধতিতে যথেষ্ট বিভিন্নতা আছে। ঋথেদেও কন্সাদানের পূর্বেক বরার্চনের বিধান আছে। মধুপর্কের পরেই ঋথেদ-বিবাহপদ্ধতিতে কন্সাসম্প্রদান করার নিয়ম দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঋথেদবিবাহপদ্ধতির একটা বিশেষ নিয়ম এই যে, কন্সাসম্প্রদানের পূর্বেক্ষণে হোমের অফুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। হোমের সক্ষর এই যে—

"ধর্ম্ম প্রজাসম্পত্যর্থং পাণিগ্রহণং করিষ্যে।"

এই বলিয়া বর সঙ্কয় করিয়া হোমের অগ্নিস্থাপনাদি করেন।
প্রে বরক্তার হস্তবন্ধন করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্তাসম্প্রাদান করা হয়।

যজুর্ব্বেদের বিবাহ-পদ্ধতিতে কুশদারা বরকস্থার হস্তবন্ধনের নিয়ম নাই। কিন্তু সম্প্রদানের পূর্বাক্ষণে হোমাগ্রি-সংস্থাপনের বিবান আছে। বৈদিক মন্ত্রে ক্সাকে বস্ত্রধাপনের নিয়ম আছে। অতঃপর বর ও ক্সার অস্তান্ত মুখাবলোকন কার্য্য অনু-ক্ঠানের সময়ে বরকে একটা সারগর্ভ মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। যথা—

"उँ ममज्ञ वित्य दमवा ममार्था क्रमहानि तो।

সন্ধাতরিখা সন্ধাতা সমুদ্রেষ্টি দথাতু নৌ ॥" ১০ম° ৮৫ স্০° ৪৭
ইহার অর্থ এই যে, সকল দেবতারা আমাদের উভয়ের হৃদয়কে
মিলিত করিয়া দিন, বায়ু ধাতা বাগ্দেবী আমাদের উভয়েক
সংযুক্ত করুন। এই অমুষ্ঠানের পর বর ও কন্সার বস্ত্রে গ্রন্থিবন্ধন করা হয়। অতঃপর কন্সাদানের কার্য্যে পূর্কোক্ত প্রকার
বর ও কন্সাপক্ষের নামোল্লেখে হইয়া থাকে। কামস্ততি
পাঠান্তে একজন ব্রাহ্মণ বরের হন্তের উপরে কন্সার হন্ত রাথিয়া
গায়ত্রী পাঠ করিয়া উভয়ের হন্ত কুশবেণীতে বন্ধন করিয়া দেন।
ইহার পর দক্ষিণাবাক্য হয়। আবার উভয়ের বস্ত্রগ্রন্থি দিয়া
কুশবেণীবন্ধ হন্তযুগল মোচন করা হয়। এই কন্সাদানের সময়ে
বরের হাতে কন্সার হাত নিবদ্ধ করিয়া যে বরকে কন্যা সমর্পণ
করা হয়, ইহা অতি সুন্দর পদ্ধতি। ইহারই নাম "হাতে হাতে
সমর্পন করা"। ইহাই পাণিগ্রহণের প্রাথমিক ব্যাপার।
অতঃপর পাণিগ্রহণসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করা যাইবে।

সামবেদী ও ঋণ্ণেদী বিবাহপদ্ধতিতে হস্তবন্ধনের পূর্ব্বেই কাম-স্তুতি পঠিত হইয়া থাকে। কামস্তুতির মন্ত্র এই—

"ওঁ ক ইনং কন্মা অনাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রাহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ। কামেন স্বং প্রতিগৃহামি কামৈতত্তে।" এই কামস্তৃতি ত্রিবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেই দৃষ্ট হয়।
সম্প্রদানের অঙ্গীয় অপর একটি কার্য্য গ্রন্থিবন্ধন। সামবেদীয়

বিবাহেও বর ও কন্যার বস্ত্রাঞ্চল বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে
এছিবন্ধন গ্রন্থিত হইয়াছে। এছলে সামবেদীয় গ্রন্থিবন্ধনের
মন্ত্র লিখিত হইলেছে। এছলে সামবেদীয় গ্রন্থিবন্ধনের
মন্ত্র লিখিত হইতেছে, তদ্যগা —

শুর্জ যথেক্রাণী মহেক্রস্ত স্বাহা দেব বিভাবসোঃ
বোহিণী চ যথা সোমে দময়স্তী যথা নলে।
যথা বৈবস্থতি ভদ্রা বশিষ্ঠে চাপ্যক্রমতী।
যথা নারায়ণে লক্ষ্মীস্তথা তং ভব ভর্তুরি ম?

পতির প্রতি নবোঢ়ার অনুরাগ দৃঢ়ীকরণের নিমিত্ত এই সকল মন্ত্র পঠিত হইত। এই মন্ত্রটী কন্সার প্রতি উপদেশ— এই উপদেশে যে সকল ঐতিহাসিক পতিব্রতা স্থপত্নীগণের নামোল্লেথ করা হইয়াছে, সেই সকল পতিব্রতা দেবীগণের পবিত্র নাম অরণ ও উচ্চারণ মঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত। এই প্রকারে সম্প্রদান-ক্রিয়া সমাপন করিয়া পাণিগ্রহণ সংস্কার করা হয়।

পাণিগ্রহণসংস্কার হোমমূলক। বৈদিক মন্ত্রে হোম করিরা পাণিগ্রহণ সংস্কার নিষ্পন্ন হয়। পাণিগ্রহণ মন্ত্র পঠিত না হওয়া বিবাহ ও পাণিগ্রহণ এক্ষণে বিবাহ, উদ্বাহ ও পাণিগ্রহণ শব্দ-গুলিকে এক পর্য্যায়ের অন্তর্গত বলিয়া ব্যবহার করি। বস্তুতঃ বিবাহ বা উদ্বাহ এবং পাণিগ্রহণ একার্থবোধক নহে। রঘু-নন্দন উদ্বাহতক্ষে লিখিয়াছেন—

ভোষ্যাত্বসম্পাদকগ্রহণম্ —বিবাহঃ।'

অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রভৃতির বচনামুসারে ভার্যাত্বসম্পাদক গ্রহণকে বিবাহ বলে। বিবাহকর্তার যে জ্ঞান হইলে ক্সার পত্নীত্ব নিষ্ণান্ন হয়, সেই জ্ঞানই বিবাহ। এ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রয়ুনন্দন আরও স্ক্র্ম বিচার করিয়া অবশেষে বলিয়াছেন—জ্ঞান-বিশেষই বিবাহ। তবে ভার্যাত্বসম্পাদক পদগুলি কেবল ঐ জ্ঞানের বিশিষ্ট পরিচালক মাত্র। কেহ কেহ বলেন, ক্সাদানই বিবাহ।

মনু যাজবন্ধ্য প্রভৃতি ব্রাক্ষ-বিবাহের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে দানই বিবাহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই দানপদেই গ্রহণও বৃঝিতে হইবে। স্কতরাং ভার্য্যাত্বসম্পাদক গ্রহণই—বিবাহ। কন্তাদাতা যথন কন্তা সম্প্রদান করেন এবং বর যথন উহাকে ভার্যাক্ষপে গ্রহণ করেন, তথনই বিবাহ নিম্পাদ্ধ হয়। কিন্তু তথনও জায়াত্ব সিদ্ধ হয় না, তথনও পাণিগ্রহণ হয় না। হরিবংশে ত্রিশস্কু উপাথ্যানে লিখিত আছে—

"পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিল্লং চক্রে স হর্মাতিঃ।

যেন ভার্য্যা স্থতা পূর্বাং ক্লতোদ্বাহা পরস্ত হৈ ॥"

অর্থাৎ সেই হর্মাতি অপরের পূর্বাবিবাহিতা ভার্য্যা অপহরণ
করিয়া পাণিগ্রাহণিক মন্ত্র পাঠের বিল্ল করিয়াছেন। এই বচনে
পাণিগ্রাহণিক মন্ত্র পাঠের পূর্বে অপহ্নতা কল্লাকে "ক্তোদ্বাহা"

অর্থাৎ বিবাহিতা বলা হইয়াছে। মন্ত্রবলেন—

°পাণিগ্রহণদংস্কারঃ স্বর্ণাস্থপদিশুতে। অস্বর্ণাস্বয়ং জ্রেমো বিধিক্ষাহকর্মণি ⊮"

ভর্থাৎ এই পাণিগ্রহণসংস্কার কেবল স্বর্ণা কন্তার স্থলেই উপদিষ্ট হইয়াছে। অসবর্ণার সহিত বিবাহ হইতে পারে, কিন্তু উহার সহিত পাণিগ্রহণব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতে আর্ত্তিরঘুনন্দন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—
"ইতি মনুবচনয়োরপি উঘাহপাণিগ্রহণয়োঃ পৃথক্ছং প্রতীয়তে॥"

অর্থাৎ মনুবচনদ্বরের মন্দ্রানুসারেও "উদ্বাহ" ও "পাণিগ্রহণে" পার্থক্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

রক্লাকর বলেন, পাণিগ্রহণ বিবাহের অঙ্গীভূত সংস্কারবিশেষ এবং পাণিগ্রহণিক মন্ত্রগুলি বিবাহ-কর্মাঙ্গভূত। পাণিগ্রহণ গাণিগ্রহণ মন্ত্র গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল। পাণিগ্রহণের যে সকল মন্ত্র সামবেদের মন্ত্রভান্ধণে এবং সামবেদীয় বিবাহ-পদ্ধতিতে লিখিত আছে, ঐ সকল মন্ত্র ঝণ্ বেদে হইতে পরিগৃহীত। জামাতা নিজের বাম হস্তে নিহিত বধুর অঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিয়া নিম্লিখিত পাণিগ্রহণমন্ত্র পাঠ করেন। যথা—

(১) "ওঁ গৃভামি তে সেভিগন্বায় হস্তং মন্না পত্যা জনদষ্টির্যথাসঃ। ভাগো অর্য্যমা সবিতা পুনন্ধীম হাং ত্বাহুর্গার্হপত্যায় দেবাঃ॥" (১০ম° ৮৫ সুং ৩৬)

অর্থাৎ হে কন্মে অর্থামা ভগ সবিতা ও পুরন্ধূী তোমাকে গার্হস্থ কার্য্যসম্পাদনার্থ আমায় সমর্পণ করিয়াছেম। তুমি, আমার সহিত আমরণ জীবিত থাকিয়া গার্হস্থধর্ম আচরণ করিবে। আমি এই সৌভাগ্যের নিমিত্ত তোমার পাণিঞ্জহণ করিতেছি।

(২) "ওঁ অংখারচকুরপতিজ্ঞাবি শিবা পশুভাঃ স্থমনাঃ স্থবর্চাঃ। বীরস্ \* দে বিকামা খোনা শং নো ভব দ্বিপদে শং চত্পদে ॥" (১০ম° ৮৫ স্থ° ৪৪)

অর্থাৎ হে বৃধ্ । মক্রোধনেত্রা ও অপতিল্লী হও, পশুগণের প্রতি হিতকারিণী হও, সহদয়া বুদ্ধিমতী হও, তুমি বীর প্রস্বিনী

- (ও জীবংপুত্রপ্রসবিনী) হও, দেবকামা হও, আমাদের এবং আমাদের আত্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণকারিণী হও। \*
- (৩) "ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু প্রজাপতিরাজরসায় সমন ক্রুর্যমা। অহম সলীঃ পতিলোকমা বিশ শংনো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।" ( ঋক্ ১০৮৫।৪৩)

হে কন্তে ! প্রজাপতি আমাদের পুত্রপৌত্রাদি প্রদান করুন, অর্থ্যমা আমরণ আমাদিগকে মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধু ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্না হইরা আমার গৃহে প্রবেশ কর, আমাদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি মঙ্গলকারিণী হও।

- (৪) "ওঁ ইনাং ঘমিক্র মীঢ়ঃ স্পূপ্তাং স্কৃতগাং রুণু।
  দশাস্থাং পূত্রানা ধেহি পতিমেকাদশং কৃষি ॥" (১০৮৫।৪৫)
  হে ইক্র ! তুমি এই বধ্কে স্পূপ্তা ও সোভাগ্যবতী কর,ইহার
  গর্ভে দশটী পূত্র দান কর। দশপুত্র ও আমি এই একাদশ ইহার
  রক্ষক করিয়া দাও।
- (৫) "ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশুরং ভব।
  ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধি দের্যু॥" (১০৮৫।৪৬)
  অর্থাৎ হে বধূ! তুমি শ্বশুরের নিকটবাসিনী হও, শাশুড়ীর
  নিকটবাসিনী হও, ননদের নিকটবাসিনী হও, এবং দেবরাদির
  নিকটবাসিনী হও।
- (৬) "ওঁ মম ব্রতে তে হালয়ং দধাতু, মম চিত্তমন্থ চিত্ততেইন্ত,
  মম বাচা মেকমনা জুব্স, বৃহস্পতিস্থা নিয়নক্ত্ মহাম্।"
  (মন্ত্রান্দণ)

অর্থাৎ হে কন্তে ! তোমার হৃদর আমার কর্মে অর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অন্তর্মণ হউক, অর্থাৎ আমাদের হৃদয় এক হউক, তুমি অনন্তমনা হইয়া আমার বাক্য পালন কর। স্থরগুরু বৃহস্পতি তোমার চিত্ত আমার প্রতি বিশেষরূপে নিযুক্ত করুন।

খাগ্বেদের দশমমগুলের ৮৫ স্তের শেষ ঋক্টী ( সমঞ্জু বিখদেবা ইত্যাদি ৪৭ সংখ্যক ঋক্ দেখ) ঠিক এই অর্প্রকাশক।

পরবর্তী সময়ে পুরাণগ্রন্থে এই মল্লের জনুসরণে লিখিত হইয়াছে—
 "ভর্তঃ শুক্রাং স্ত্রীণাং পরোধর্মোহ্যায়য়া।

তদ্ধন্ধিক কল্যাণং প্রজানাজ্ঞানুপোষণম্"—ভাগবত ১০২৫ ২৯ জঃ।

† এন্থলে সারণ সম্রাজ্ঞী শব্দের অর্থ আদে উরেথ করেন নাই। মস্ত্রভাষাকার ভগবন্তগবিষ্ণ লিখিয়াছেন, "সম্রাজ্ঞী প্রধানবাসিনী নিকটবাসিনীতি"। আসরা এই "নিকট্বাসিনী" অর্থই গ্রহণ করিলাম।
ভাধনিক পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ এই সম্রাজ্ঞীশব্দের ঝাখ্যা করিয়া
লিখিয়াছেন, "তুমি শুশুর শাশুড়ী—পরিজনাদির উপরেই আধিপত্য করিছে
সমর্থ হও" এই রূপে ব্যাধ্যা সমীচীন ও সুসক্ত ব্লিয়া বোধ হয় না।

দামবেশীয় মন্ত্রাক্ষণে এবং বিবাহপদ্ধতিতে এন্থলে "জীবদং" বলিয়া
আরও একটি অতিরিক্ত পদ দেখিতে পাওয়া যায়। যজুর্বেবদীয় বিবাহমন্ত্রে "জীবদ" শব্দ নাই।

উক্ত ঋক্টী যজুর্বেদীয় বিবাহের গ্রন্থিবন্ধনক্রিয়ায় উদ্বৃত ইইয়াছে।

ঋণ্বেদীয় ও য়ড়্র্নেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেও পাণিগ্রহণকার্য্য ও তত্পলক্ষিত মন্ত্র আছে। কিন্তু সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে যতগুলি মন্ত্র উল্লেখ নাই। পাণিগ্রহণের প্রথমসংখ্যক মন্ত্রটী অর্থাং "গৃজামি তে সৌভগত্বায় হস্তম্" এই মন্ত্রটী প্রত্যেক বেদীয় বিবাহপদ্ধতিতেই দৃষ্ট হয়। ঋগ্রেদের ও য়ড়্র্নেদের পাণিগ্রহণ মন্ত্রে কেবল এই মন্ত্রটী ব্যতীত সামবেদীয় পাণিগ্রহণিক-মন্ত্রের আর একটী মন্ত্রও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পাণিগ্রহণিক মন্ত্রপাঠ হইলেও বিবাহ সমাপ্ত হয় না। সপ্রপদ্গমনানন্তরই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা মন্ত্র—

"পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

মন্ত্রপনীগমন তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বন্তিঃ সপ্তমে পদে।"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণিক মন্ত্র সকলই দারত্বের অব্যভিচারী

চিক্তস্বরূপ। বিদ্বান্গণ সপ্তপদগমনের শেষপদগমনের পরই ঐ

সকল মন্ত্রের নিষ্ঠা সংস্থাপিত হইল বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ

সপ্তপদগমনের পরেই বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। লঘুহারীতে

লিখিত আছে—"ত্রাপি পাণিগ্রহণে ন জায়াত্বম্।

কৃৎসং হি জায়াপতিত্বমূ সপ্তমে পদে ॥"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণকার্য্য সমাপ্ত হইলেই জায়াত্ব-সিদ্ধ হয় না, সপ্তপদগমনের পর জায়াত্ব সিদ্ধ হয়। জায়াই প্রকৃতপক্ষে ধর্মপত্নী। বহুত ব্রাহ্মণে লিখিত আছে—

"পতিজারাং প্রবিশতি গর্ভো ভূষেহ মাতরম্। তফ্তাং পুনন বো ভূষা দশমে মাসি জারতে। তজ্জারা জারা ভবতি যদস্তাং জারতে পুনঃ॥" মন্ত বলেন—

"পতির্ভাষ্যাং সম্প্রবিশ্ব গর্ভো ভূত্বেহ জায়তে। জায়য়া গুদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ॥"

অর্থাৎ পতিই শুক্ররপে স্ত্রীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া গর্জরপে অবস্থান বস্তরন এবং তাহা হইতে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্মই ধর্মাপত্রী জায়া নামে অভিহিতা হন।

শ্রুতির বচন এই যে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসি" স্মৃতরাং জায়াত্মদিন্ধিই বিবাহের মুখ্যাঙ্গ। সপ্তপদী গমন না হওয়া পর্যান্ত জায়াত্ম সিদ্ধ হয় না।

বিবাহপদ্ধতিতে হোমের সময়ে সপ্তপদীগমনের যে কার্য্য হইরা থাকে, তাহা মন্ত্র সহ বিবৃত হইরাছে। তদ্যথা— জামাতার বামদিকে সমুথে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে সাতটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডল অঙ্কিত করা হয়। জামাতা সাকটী মন্ত্রে সাত মণ্ডলিকার বধুর পদ চালিত করিয়া থাকেন। মন্ত্র এই—

- ( > ) "ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্থা নয়তু।" অৰ্থাৎ হে কন্তে! অৰ্থলাভাৰ্থ বিষ্ণু ভোমায় এক পদ আনয়ন ককুন।
  - (২) "ওঁ দ্বে উৰ্জ্জে বিষ্ণুধা নয়তু।" ধনলাভার্থ বিষ্ণু তোমায় হুই পদ আনয়ন করুন।
  - (৩) "ওঁ ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্থা নয়তু।" কর্ম্মযজ্ঞের নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় ত্রিপদ আনয়ন করুন।
- (৪) "চত্বারি মায়োভবায় বিষ্ণুস্থা নয়তু।"
  সৌথ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় চারি পদ আনয়ন কর্মন।
  - (৫) "ওঁ পঞ্চ পশুভো বিষ্ণুস্থা নয়তু।" পশুপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় পঞ্চ পদ আনয়ন করুন।
  - (৩) "ওঁ যভায় স্পেষায় বিষ্ণুস্থা নয়তু।" ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় ষট্ পদ আনয়ন করুন।
  - ( १ ) "ওঁ সপ্তসপ্তভ্যো বিফুস্থা নয়তু।"

ঋত্ত্বিক্ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিষ্ণু তোমায় সপ্ত পদ আনয়ন করুন।

অতঃপর বর ক্যাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—

"ওঁ স্থা সপ্তপদী ভব স্থান্তে গ্মেয়ং স্থান্তে মা যোষাঃ স্থান্তে মাযোঠাাঃ।"

অর্থাৎ হে কন্তে তুমি আমার সহচারিণী হও, আমি তোমার স্থা হইলাম, আমার সহিত তোমার যে সোথ্য সংস্থাপিত হইল, তাহা যেন স্ত্রীগণ ছিন্ন করিতে না পারেন। অর্থাৎ অন্তান্ত স্ত্রীগণের সহিত তোমার যে স্থা হইবে, তাহাতে যেন আমার সহ স্থা ছিন্ন না হয়। স্থাকারিণী স্ত্রীগণের সহিত তোমার স্থা হউক।

যজুর্বিবাহে সপ্তপদীগমনে কেবল এই শেষের প্রার্থনাতী দৃষ্ঠ হয় না। তদ্বতীত সপ্তপদ গমন মন্ত্রসকলে কোনও পার্থক্য নাই। ঋগ্বেদীয় বিবাহেও উক্ত প্রার্থনামন্ত্রতী দৃষ্ঠ হয় না. কিন্তু সপ্তপদ গমনমন্ত্রে পার্থক্য আছে। যথা —

- ( > ) ওঁ ইষ একপদী ভব, সা মামনুত্রতা ভব, পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহুংস্তে,সন্ত জরদন্তয়ঃ।
- ( २ ) ওঁ উর্জে দিপদী ভব সা মামনুত্রত ভব, ইত্যাদি।

মন্ত্রে পার্থক্য থাকিলেও যে উদ্দেশ্যে সপ্তপদী গমন করা হয়,
তাহার মূল উদ্দেশ্যে কোনও পার্থক্য নাই। ঋগ্বেদীয় সপ্তপদীগমনেও সেই অর্থলাভ, ধনলাভ প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই সপ্তপদ গমন
করার বিধান রহিয়াছে। তবে উহার আনুষন্ধিক, প্রত্যেক
পদেই বধুকে পতির অনুত্রতা হওয়ার এবং পুত্রাদি লাভের
উপদেশ •আছে। আর একটা পার্থক্য এই যে, ঋগ্বেদীয়

বিবাহে সপ্তপদী গমনের জন্ম সামবেদীয় ও ষজুর্বেদীয় প্রথার ন্থার ক্ষুদ্র মণ্ডলিকা অঙ্কিত করা হয় না। সাত মুষ্টি তণ্ডুল রাথিয়া তত্পরি বধ্র পদ ক্রমশঃ পরিচালিত করিয়া উক্ত মঞ্জে সপ্তপদী গমন ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দ্বিবাহে এই সপ্তপদী গমন যে অতি মুখ্যান্ধ তাহা বলাই বাহুল্য। এই ব্যাপার নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যান্ত দাম্পত্য সিদ্ধ হয় না, ধর্ম্মপত্নীষ্ব সাব্যস্ত হয় না।

সপ্তপদী গমনের পরেই কন্সার পিতৃগোত্র নিবৃত্তি হয় এবং স্থামিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যথা—

"স্বগোত্রাদ্ভশুতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। পিতৃশোত্রনিবৃত্তি পতিগোত্রেণ কর্ত্তব্যা তস্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া॥" ( লগুহারীত )

ভর্যাৎ সপ্তপদীগমনের পর হইতেই নারী পিতৃগোত্র হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতঃপর তাহার পিণ্ডোদক ক্রিয়াদি পতিগোত্রেই কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি বলেন—

"পাণি গ্রহণিকা মন্ত্রা পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। ভর্তু র্গোত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিণ্ডোদকং ততঃ॥"

অর্থাৎ পাণিগ্রহণ সময়ে যে সকল মন্ত্র পাঠ করা হয়, সেই সকল মন্ত্র পিতৃগোত্রাপহারক। উহার পর হইতে ভর্তৃগোত্রের উল্লেখেই পিগুদানাদিক্রিয়া করা কর্ত্তব্য।

গোভিল বলেন, বৈবাহিক মন্ত্র-সংস্কৃতা স্ত্রী নিজ্গোত্রের উল্লেখ করিয়া পতিকে অভিবাদন করিবে। গোভিলের এই কথার ব্যাখ্যা করিয়া ভট্টনারায়ণ লিথিয়াছেন—সপ্তপদী গমনের পর নবোঢ়া পত্নী পতিকে যথন অভিবাদন করিবে, তখন পতির গোত্রকেই আপনার গোত্ররূপে উল্লেখ করিয়া অভিবাদন করিবে। পতির অভিবাদনেই সামবেদীয় বিবাহের পরিস্যাপ্তি হইয়া থাকে।

সামবেদীয় বিবাহপদ্ধতিতে লিখিত আছে—

তেতো দিনান্তরে রথার্কাণং বধ্ং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ॥" বিবাহ দিবসের পর দিবস বর বধ্কে রথার্ক্ বধ্র পতিগৃহে গদন করিয়া স্বগৃহে লইয়া যাইবেন।

উহার মন্ত্র এই—

"ওঁ প্রজাপতিঋ বিস্তিষ্ট্রপ ছন্দঃ কন্তা দেবতা ফলারোহণে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্থাকিংশুকং শালালিং বিশ্বরূপং হিরণ্যবর্ণং স্থাত্ত স্থাকং। আ রোহ কর্ষে।"
( ঋক ১০।৮৫।২০ )

সায়ণের ভাষা অনুসারে ইহার অর্থ এই যে, হে সুর্য্যে ( এ স্থলে বল হে বধ্ ) তোমার পতিগৃহে যাইবার রথ স্থলর পলাশ বৃক্ষে ও স্থলর শালাগী তরুতে নিশ্মিত। ইহার মূর্ত্তি অতি উৎকৃষ্ট এবং স্থবর্ণের প্রায় প্রভাবিশিষ্ট এবং উত্তমরূপে পরিবেষ্টিত। উহার স্ত্রী অতি স্থন্দর, উহা হয়ের আবাস স্থান। তোমার পতি-গৃহে অতি প্রচুর উপঢ়ৌকন লইয়া যাও।

এই ঋক্পাঠে জানা যায় যে, সেই অতি প্রাচীন সময়ে এদেশে রথের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বধৃগণ পতিগৃহে গমনকালে যে রথে যাইতেন, তাহা "স্থপরিবেষ্টিত" থাকিত, উদ্দেশ্য এই যে, বধৃ জনসাধারণের নয়নপথে পতিত না হন, অথবা পথের ধূলি প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার কোন অস্ক্রিধা না হয়। পিতার গৃহ হইতে পতির গৃহে যাওয়ার সময়ে বধৃদের উপঢৌকন লইয়া যাইবার প্রথা অতি প্রাচানতম ঋগ্রেদের সময় হইতেই এদেশে চলিয়া আসিতেছে। এখনও এই প্রথা সর্ক্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্রেদের দশম মণ্ডলের ৮৫ স্থকে আরও কয়েকটী ঋকে বধূর পতিগৃহে যাওয়ার সময়ে রথ ও উপঢৌকনের উল্লেখ আছে।

গমনকালে পথে কোন প্রকার বিদ্ন উপস্থিত না হয়, এনিমিত্তত অনেকগুলি মন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

"ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো য আসীদন্তি দম্পতী স্থগেভির্ণ্র-মতীতামপ দ্রান্তরঃ।" ( ঋক্ ১০৮৫। ৩২ ) গুণবিষ্ণুর ভাষ্যান্মসারে ইহার বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

যে সকল চোর দস্ত্য প্রভৃতি পথে চুরি বাট্পাড়ি করে, তাঁহারা যেন এই দম্পতীর গমন না জানিতে পারে। এই দম্পতী মঙ্গলজনক পথে রথ চালিত করিয়া হর্গম পথ অতিক্রম করুন, শত্রুগণ পলায়ন করুক। ইহার পূর্ববর্তী ঋকের অর্থও এইরূপ। এই ছুইটী ঋক্ মন্ত্রদারা প্রাচীনতমকালে পথের বিবিধ প্রকার হুর্গমতা ও চোর দস্তা প্রভৃতির উপদ্রবের কথা স্পর্ধই জানা ঘাইতেছে।

ঋথেণীয় বিবাহপদ্ধতিতে রথারোহণের যে মন্ত্র আছে, তাহা এই—

"ওঁ পূষা জেতো নয়তু হস্তগৃহাশ্বিন তা প্রাবহতাং রথেন। গৃহান্ গচ্ছ গৃহপত্নী যথানো বাশিনী ত্ব বিদথমা বদাসি"।

১০ মণ্ডল ৮৫ স্ক্ত ২৬ ঋক্।

অর্থাৎ পূবা তোমাকে হস্তধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন, অশ্বিদ্ধ তোমাকে রথে বহন করুন, গৃহে যাইয়া গৃহিনী হও, গৃহের সমস্ত ভার গ্রহণ কর। সমাজের উচ্চশ্রেণীর সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে বিবাহে যেরূপ রীত্যাদি প্রচলিত ছিল, বৈদিক মন্ত্রে তাহারই আভাস প্রদন্ত হইয়াছে।

অতঃপর যে মন্ত্রটী পাঠ করিয়া কন্তাকে গৃহে প্রবেশ করাইতে হয়, তাহা অতি সারগর্ভ। তাহা এই—

"ওঁ ইং প্রিয়ং প্রজায়েত, সম্ধ্য তামস্মিন্ গৃহে গার্হপত্যায়

জাগৃহি। এনা পভাা তমং সং ক্ষুত্ৰসাধা বিদ্যমা বদাথ:। (১০ মণ্ডল ৮৫ প্ৰত ২৭ ঋক)

ইহার অর্থ এই ষে, এইস্থানে তোমার দম্ভানদম্ভতি জন্মণাভ করুক এবং ভাহাতে তুমি প্রীতিলাত কর। এইগৃহে সাবধান হইরা গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। পত্তির সহিত আপনার দেহ মন মিলিত করিয়া আমরণ গার্হস্য ধর্ম পাশন কর।

নৰবধ্কে স্থাহিনীতে পরিণত করার নিমিত্ত বিবাহের বৈদিক মন্ত্রে এইরূপ রহল উপদেশ প্রাণত হইয়াছে। হিন্দুর পত্নী দাসী নহেন, তিনি বিবাসের উপকরণ নহেন, তিনি সহবর্মিণী ও গৃহিণী। পরবর্ত্তী স্কৃতিকার ও পৌরাণিকগণ স্ত্রীধর্ম্মবর্ণনে পতিব্রতা পত্নীগণের নিমিত্ত বহু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

বিবাহান্তে বর বধুকে ঘরে লইয়া গিয়া প্রতিবাসী দিগকে
বধু-প্রদর্শন
বধু-প্রদর্শন
করার নিমিত্ত আহ্বান করিরেন । প্রতিবাসীরা
বধুদর্শন করিয়া সম্পতীকে আশীর্কাদ করিয়া যাইবেন । এই
সকল সদাচার ও শিষ্টাচার এখনও বিবাহপদ্ধতিতে এবং
সামাজিক ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে বৈদিক
মন্ত্র এই—

. "ওঁ স্থমঙ্গলীরিরং বধ্রিমাং সমেত পশুত। সৌভাগ্যমশ্রৈ দক্ষা যাথান্তং বিপরেত ন।"

অর্থাৎ হে প্রতিবাসিগণ। আপনারা সমবেত হইরা আগমন করুন, অনস্তর এই পরিণীতা স্থমস্বলী বধ্কে দর্শন করুন এবং আশীর্কাদ দারা ইহাকে সোভাগ্য প্রদান করিয়া আপন আপন আলয়ে গ্রমন করুন।

বধৃদর্শন ও আশীর্কাদের সেই বৈদিক প্রাচীনতম প্রথা এখন ও সমাজে প্রায় সেইরূপ ভাবেই প্রচলিত আছে। তবে এজন্ত আহ্বান করিতে হয় না। বর পক্ষের নিমন্ত্রণে ও আমন্ত্রণ আত্মীয় স্থগণ সমবেত হইয়া বধৃদর্শন ও বধৃকে আশীর্কাদ করিয়া থাকেন।

বধুকে স্বগৃহে আনিয়ন করার পরেও সাত্তিক অমুষ্ঠান নিবৃত্তি
হইত না। অতঃপর দেহসংস্কারের নিমিত
দেহ-সংস্কার
হোম করিতে হইত। এই প্রায়শ্চিত হোম
স্কারা বধ্র দৈহিক পাপের বা পাপজনিত অমঙ্গলস্চক রেখা
ও চিহ্লাদির অভ্যভলনকতা প্রশমনের নিমিত্ত যক্ত করা হইত।
এই যক্ত এখনও হইরা থাকে। উহার মন্ত এইরপ—

( > ) ওঁ রেখা সন্ধিয়ু পক্ষপাবর্ত্তেরু চ বানি তে তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়াম্যহম্।

অর্থাৎ হে বৃধ্, তোমার রেথাঙ্কিত ললাট করতলাদিতে এবং চক্রিন্ত্রিয় পরিরক্ষক পদ্ম দকল ও নাভিকুপাদি প্রদেশে যে কোন পাপ অস্টিত হইয়াছে, বা অমঙ্গল চিক্ত প্রকাশিত আছে, আমি এই পূর্ণাহতি দারা তৎসমতের দোষ কালিত করিতেছি।

- (২) কেশেয়্ ৰক্ত পাপকমীক্ষিতে ক্ষতিত চ যৎ।
  ভানি চ পূৰ্ণাহত্যা সৰ্বাধি শময়াম্যহম্।
  তোমার কেশপাশের অশুভ চিহ্ন, ভোমার চাহনির পাপ ও
  রৌদনের পাপ প্রভৃতি এই পূর্ণাহতি দ্বারা প্রশমিত করিতেছি।
- (০) শীলেষু যক্ত পাপকং ভাষিতে হসিতে চ যং।
  তানি চ পূৰ্ণাহত্যা সৰ্কাণি শম্মান্যহম্।
  তোমার আচারে ব্যবহারে, তোমার হাসিতে ও ভাষাতে
  যে কোন পাপান্তিত হইয়াছে, এই পূর্ণাহতি দারা সেসমন্ত
- া । আরোকেয়ু চ দান্তেয়ু হস্তরোঃ পাদরোশ্চ যথ।
  তানি চ পুণছিত্যা সর্বাণি শময়ামাহন্।
  তোমার দ্বারোকে (দাভের মেড়ে), দক্তে, হস্তেও পদে দে

তোনার বস্তারোকে (গাতের নেজে), সস্তে, হস্তে ও পদে বি পাপ অক্স্টিউ হইরাছে, সৈঁ সকল পূর্ণাছভিতে প্রশানন করিতেছি। ( ে) উর্ক্রোক্সপত্থে জজ্মরোঃ সন্ধানেযু চ যানি তে।

তানি তে পূর্ণাহত্যা সর্বাণি শময়ামাহন্।

হৈ কন্তে! তোমার উক্ল-ব্রে জননেন্দ্রির, জত্যায় ও
জায় প্রভৃতি সন্ধিতে যে সকল পাপ অমুষ্ঠিত ইইয়াছে, সে সকল
পূর্ণাহতিতে প্রশমন করিয়াছি। এইরূপ সর্বা প্রকার লাপ
প্রশমন করিয়া দেহ ও চিত্ত শুদ্ধিপূর্ব্বক হিন্দুপতি নিজের পত্নীকে
গৃহিণী ও সহধ্যিণী করিয়া এই সকল বিবাহ মন্ত্র পাঠ করিলে
হিন্দুবিবাহের গভীরতম হক্ষ্ম অভিপ্রায় কিয়ৎ পরিমাণে ধারণার
আভাস জন্মিতে পারে।

হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য 1

হিন্দু বিবাহ এক মহাযক্ত, স্বাধই ইহার আছতি, নিজাম ধর্মণাত এই যজের চরম ফল। পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই হিন্দুবিবাহের একমাত্র পদ্ধতি, যজের অনলে এই বিবাহের আরম্ভ, কিন্তু শ্মশানের অনলেও এই বিবাহবন্ধন বিনষ্ট করিতে গারে না। কেন না শারের অনুশাসন এই যে স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধনী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পতিলোক গমনের সাধনার কালাতিপাত করিবেন। বিবাহের দিন হইভেই নারীর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত্ত আরম্ভ হয়। পতির স্থ্যময় সঙ্গলাভের প্রথম তিন দিবসও কুস্থমকোমলা হিন্দুবালাকে ব্রহ্মচর্য্যেই অবস্থান করিতে হয় (>)। আবার ভাগ্যদোষে সাধনী সতী হিন্দুর্মণী যথন শ্মশানের যজ্ঞানলে পতির প্রেম্ময় দেহ চালিয়া দিয়া শৃন্ত হাতে

<sup>(</sup>১) "ততঃ প্রভৃতি জিরাজমক্ষারলবণাশিনো দম্পতী ব্রহ্নচারিণো ভূমি-শ্যামাং শরীয়াভাম্।—সাগবেদীয় বিবাহপদ্ধতি।"

ও শূতামনে শাধান হইতে গৃহশাধানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তথনও তাহার পক্ষে ঐ ক্রন্ধচর্যাই ব্যবস্থা (২)। স্ক্রবাং হিন্দু-বিবাহ স্ত্রীপুরুষ সংঝোগের একটা সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রির-বিনাসের সামাজিক বিধিনির্দিষ্ট নির্দ্দোষ উপায় নহে, অথবা গার্হসার্দের নিমিন্ত প্রীপুরুষ একটা সামাজিক বন্ধন বা Contract নহে, উহা একটা কঠোর যক্ত একং হিন্দুজীবনের একটা মহাব্রত।

সামাজিক জীবনের উহা একটী মহাব্রত বলিয়াই সংসারাশ্রাম বিবাহ অবশ্রকর্ত্তর । তাই শাস্ত্রকারগণ এক বাক্যে
উহার বিধান করিয়াছেন । মিতাক্ষরার আচারাধ্যায়ে বিবাহের
নিতাত্ব স্বীকৃত হইরাছে। যথা—

"রতিপুত্রধর্মতেন বিবাহস্থিবিশঃ তত্র পুক্রার্থো ছিবিধঃ— নিত্যঃ কাম্যুক্ত।"

অধাৎ রতি, পুত্র ও ধর্ম এই তিবিধার্মে বিবাহ। তন্মধ্যে পুত্রার্ম বিবাহ দিবিধ — নিত্য ও কাম্য। এতদ্বারা বিবাহের নিত্য (৩) স্বীকৃত হইয়াছে। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে পুত্রার্ম বিবাহ নিত্য, যাহা নিত্য তাহা না করিলে প্রত্যবার ঘটে। স্কুতরাং ঋষিগণ সামাজিক হিতসাধনের ও গার্হস্থার্ম্ম প্রতিগালনের নিমিন্ত বিকাহের অবশুকর্ত্ব্যতার বিধান করিয়া গিয়াছেন। সকল হিন্দুশাস্ত্রেই বিবাহের নিত্যন্ম প্রতিপাদনার্ম ক্রাপ্তরীয় বচন পরিনৃষ্ট হয়। \*

"ন পৃহেণ গৃহত্বঃ স্থান্তার্য্যা কথ্যতে গৃহী। মত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্॥"

বৃহৎপর।শরসংহিতা ৪৮৭০। কেবল গৃহবাস দারা গৃহস্থ হয় না, ভার্যার সহিত

(২) "মূতে ভর্তুরি সাধনী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে বাবস্থিতা"—মনুসংহিতা।

( ০ ) "নিতাং দ্বা যাববায়্ন কদাচি ঠিতি ক্রমেও। ইত্যুক্ত্বাতিক্রমে দোষ শ্রুতেরত্যাগটোদনাও। ফলশুতিবীক্ষয়া চ তরিতামিতি কীর্ত্তিম্।"

অর্থাৎ যে বিধিবাক্যে নিত্য শব্দ বা সদা শব্দ থাকে, "যাবজ্জীবন করিবে" কিংমা "কদাচ লজন করিবে না" এইরূপ নির্দ্দেশ থাকে বা লজ্বনে দোষ শ্রুতি থাকে, কিংকা ত্যাগ করিবে না, এরূপ নির্দ্দেশ থাকে অথহা কি শব্দের পুনঃ পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ থাকে, এইরূপ বিধি নিত্য বলিয়া অভিহিত হয়।

\* এণানে ছুই একটা বচন মাত্র উদ্ধ ত হুইল ঃ—

- ১। গুরুণাভূমতঃ স্নাজা সমাবুংতা ধথাবিধি। উদহেত দিলো তাগািং স্বশীং লক্ষণাবিতাম্ । (মমু এ৪)
- र। जविक्ष् व्यक्तिहर्स्या लक्ष्मपाः खिस्मूत्रहर्। (याळवन्द्रामःहिंडा ३।०२)
- । বিলেত বিধিবস্তাৰ্যামদ্মানাৰ্ধগোত্ৰজান্। (শস্ক্ষাংহিতা ৪র্থ অধ্যায়)
- শৃহতঃ নদূশীং ভাগাং বিদ্দেভানশ্ৰপ্ৰাং ব্ৰীয়দীমৃ।

( গোত্মদংহিতা ৪র্থ অঃ। )

গৃহে বাস করিলেই গৃহস্থ হয়। যেখানে ভার্যা সেই খানেই পৃহ, ভার্যাহীন গৃহ বনসনৃশ। মংগুস্কু তন্ত্রে আছে—

"অদারশু গতিনান্তি সর্বান্তশাক্ষণাঃ ক্রিয়াঃ।
স্থার্চনং মহাযক্তং হীনভার্য্যো বিবর্জন্তে ॥
ক্রেচকো রুথো বহদেকপক্ষো যথা থগাঃ।
অভার্য্যোহিপি নরস্তদ্দযোগ্যঃ সর্ব্যকর্মস্থ ॥
ভার্য্যাহীনে ক্রিয়া নাস্তি ভার্য্যাহীনে কুতঃ স্থুখম্।
ভার্য্যাহীনে গৃহং কশু তম্মান্তার্য্যাং সমাশ্রুপ্তেং॥
সর্ব্রেনাপি দেবেশি। কর্ত্র্যো দারসংগ্রহঃ॥"

(মংশ্রুফ্ক্র ৩১ পটল)

ভাষ্যাহীন ব্যক্তির গতি নাই, তাহার সকল ক্রিয়া নিক্ষল, তাহার দেবপূজা ও মহামজে অধিকার নাই, একচক্র রথ ও একপক্ষ পক্ষার ভাষ্যাহীন ব্যক্তি সকল কার্য্যে জযোগ্য; ভার্যাহীনের ক্রিয়ার অধিকার নাই, ভার্যাহীনের ক্রথ নাই, ভার্যাহীনের গৃহ নাই, অতএব ভার্যা গ্রহণ করিবে, হে দেবেশি! সর্ক্ষান্ত হইরাও দারপরিগ্রহ করিবে।

শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণসমূহর দারা অতি স্পষ্টতঃ স্থামাণ গৃহিণী ও সহধর্মিণী হইতেছে খে, হিন্দুর বিবাহসংস্কার গার্হগ্যা-শ্নের ধর্মসাধনমূলক।

ন্ত্রীধর্মনিরপণেও স্ত্রীপোকদের গার্হস্থাধর্মের প্রতি দৃষ্টি আরুষ্ট করার বহুল উপদেশ প্রদত্ত হইরাছে। পতিপত্নীর এক প্রাণতা, পতির প্রতি এবং পতির গার্হস্থা কার্য্যাবলীর প্রতি পত্নীর তীব্র মনঃসংযোগ প্রভৃতির নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ শারে দেখিতে পাওয়া যায় যথা—

"শা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা শা ভার্য্যা যা প্রিরংবদা।

শা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা শা ভার্য্যা যা পতিব্রতা।

শততং ধর্মবহুলা সততঞ্চ গতিপ্রিয়া।

শততং প্রিয়বজুী চ সততং ঋতুকামিনী।

শিত্দেবজিয়াযুকা সর্ব্বদোভাগ্যবর্দ্ধিনী।

যভেদ্শী ভবেদ্বার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মামুষঃ॥

যভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমমুগামিনী।

অল্পান্ধেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥

(গারুড়ে নীতিসার)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"অর্জং ভার্য্যা সমুষ্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠ তনং স্থা। ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্ত ভার্য্যা মূলং ত্রিষ্যতঃ॥ ভার্য্যাবস্তঃ ক্রিরাবস্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ। ভার্য্যাবস্তঃ প্রমোদতে ভার্য্যাবস্তঃ শ্রেরাহিতাঃ॥ ভাষ্যাশৃতা বনসমাঃ সভাষ্যাশ্চ পৃহাঃ সদা।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোকং ন গৃহং গৃহমূচাতে ॥
অশুচিঃ স্ত্রীবিহীনশচ দৈবে পৈত্রে চ কর্মণি।
যদকাং কুকতে কর্ম ন তপ্ত ফলভাগ্ ভবেৎ ॥"

আধুনিক পাশ্চাত্যজাতীয়দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস, ভারতব্ধায় হিন্দুগণ নারীজাতিকে ক্রীতদাসের প্রায় মনে করেন। স্রীদিগের প্রতি উচ্চতর সন্মান হিন্দুদের মধ্যে প্রদর্শিত হয় না। গাহারা হিন্দু সমাজের শাস্ত্রাদির মর্ম্ম অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নারীগণের প্রতি কেমন উচ্চতর সন্মান প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, উদ্ধৃত বচননিচয় তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। এতদ্বাতীত মনুসংহিতাতে স্পষ্টতঃ স্ত্রীগণের প্রতি সন্মানপ্রদর্শনের উপদেশ লিখিত হইয়াছে। মনু বলেন—

"প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
দ্বিয়ঃ শ্রিয়\*চ গেহেয়ু ন বিশেষাহস্তি কশ্চনঃ॥
উৎপাদনমপত্যস্ত জাতস্ত পরিপাদনম্।
প্রতাহং লোক্যাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনম্॥
অপত্যং ধর্মকার্য্যাণি শুক্রার রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ॥" (মহ্ম ৯ম অধ্যায়)
অর্থাৎ পূত্র প্রদান করেন বলিয়া ইহারা মহাভাগা,
পূজার্হা এবং গৃহের শোভাস্বরূপা। গৃহস্থদের গৃহে গৃহিণী ও
গৃহলক্ষ্মীতে কোনও প্রভেদ নাই। ইহারা অপত্যোৎপাদন
করেন, জাত সন্তানের পালন করেন এবং প্রত্যহ লোক্যাত্রার
নিদানস্বরূপ। ইহারাই গৃহস্থের গৃহকার্য্যের মূলাধার।
অপত্যোৎপাদন, ধর্মকার্য্য, শুক্রাষা, পবিত্ররতি, আত্মা ও পিতৃগণের স্বর্গ প্রভৃতি দারাধীন।

কল্যাণকামী গৃহস্থগণ নারীজাতিকে যে বছ ভাবে বছ সন্মান করিবেন, মন্থ তাহার অতি স্পষ্ট আদেশ করিয়াছেন। যথা— 'যত্র নার্যাস্ত পূজাস্তে রমস্তে তত্র দেবতা।

যবৈতাস্ত ন পূজান্তে সর্বাস্তত্তাফলাঃ জিয়াঃ ॥° (মন্ত্র ৩৫৬)
গাশ্চাত্য সমাজতত্ত্বিদ্ কোমটা (Comte) প্রমুখ পণ্ডিতগণ
নারীজাতির প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ ইহা অপেক্ষা কোন উচ্চতম
উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। ফলতঃ হিন্দৃগণ
গৃহিণীকে সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী ও ধর্মের পরম সাধন বলিয়া সম্মান
করিতে শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। পত্নী যাহাতে স্কৃত্বিণী
হইয়া পতিব্রতা হন, পতিকুলে দ্ঢ়া হন, বিবাহের দিনেই তাদৃশ
মন্ত্রোপদেশ প্রদান করা হয়।

"জ্বা ছৌ জ্বা পৃথিবী জ্বং বিশ্বমিদং জগং। জ্বা সপর্বতা ইমে জ্বা স্ত্রী পতিকুলে ইরম্।" বিবাহমন্ত্র। হে প্রার্থামান দেব, বেমন এই জ্বলোক চিরস্থায়ী, এই পৃথিবী চিরস্থায়িনী, এই পরিনৃশুমান সমস্ত চরাচর চিরস্থায়ী, এই অচলরাজীও চিরস্থায়ী—এই স্ত্রীও এই পতিগৃহে সেইরূপ চির-স্থায়িনী হউন।

"ইং ধৃতিরিং বধৃতিরিং রতিরিং রমব। ময়ি ধৃতিম্প্রি বধৃতিম্পিরমো মরি রমব॥"

হে বধূ, এই গৃহে ভোমার মতি স্থির হউক, এই গৃহে তুমি সানন্দে কাল্যাপন কর, আমাতে তোমার মতি স্থির হউক, আগ্রীয়গণের সহিত তোমার মিলন হউক, আমাতে ভোমার আসক্তি হউক, আমার সহিত তুমি সানন্দে কাল্যাপন কর।

প্রায় সকল স্মৃতি ও পুরাণাদিতে স্ত্রীলোকদের এইরূপ গার্হস্থা ও পাতিব্রতা ধর্মপালনের নিমিত্র বতল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। **এই मकन উপদেশই বেদ্মূলক।** বেদে বিবাহ সময়ে বধূদিগের প্রতি যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সকল উপদেশ অবলম্বনে পরবন্তী স্মৃতিকারগণ স্ত্রীধর্ম বিবৃত করিয়াছেন। পাণিগ্রহণের মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের সময় হইতে এদেশে প্রচলিত। সেই অতি প্রাচীনতমকাল হইতে এদেশের পাণিগ্রহণ কার্যা যে কিরূপ উচ্চতম উদ্দেশ্যমূলক ছিল এই সকল মন্ত্রই তাহার প্রমাণ। যাহাতে গার্হগ্রধর্ম স্থ্রতিপালিত হয়, যাহাতে বণু পাণিগ্রাহকের সংসারের স্থপ্যোভাগ্য বর্দ্ধন করেন, পাণিগ্রহণের প্রথমমন্ত্রেই তাঁহাকে এই উপদেশ দেওয়া হইত। পতির গৃহে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী যেন তাহার ক্রোধে জলা-ঞ্জলি প্রদান করেন, তিনি যেন ক্রোধদৃষ্টিতে পতির প্রতি বা পতির আত্মীয় স্বজনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন, তিনি স্বামীর প্রতিকুলচারিণী না হন, তিনি যেন প্রতিগৃহের পশা-**मित्र मञ्चलकातिनी रुन, शीमरियामित एमवा-**शतिष्ठशीय (यन তাহার দৃষ্টি থাকে, কেননা এই সকল পশু গৃহস্থের সোভাগ্যবৰ্দ্ধনের হেতুরূপে গণ্য হইত। স্থতরাং ভর্তার আত্মীয় স্বজন ও পশুদের প্রতি যেন নবোঢ়ার প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি থাকে, ইহাই দিতীয় মস্তের উদ্দেশ্য। তৃতীয় মন্ত্রে দিতীয় মন্তেরই আংশিক পুনরুক্তি। চতুর্থ মন্ত্রটী গর্ভাধানে পঠিত হওয়ার উপযুক্ত। উহা সন্তানকামনামূলক। পঞ্চম মন্ত্রটীর উদ্দেশ্য অতি মহান্। পূর্বকালে ভারতবর্ষে যে একানবর্তিতা প্রথা প্রচলিত ছিল এবং সেই প্রথাটী যে অত্যন্ত সমাদৃত হইত পঞ্চন মন্ত্রটী তাহার প্রমাণ। এতদাতীত পঞ্চম মন্ত্রের আরও যে গুঢ় গভীর উদ্দেশ্ত আছে, জগতের আর কুত্রাণি সেরূপ ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুর পাণিগ্রহণ যে আত্মস্থসভোগের নিমিত্ত নংহ—উহা যে পারিবারিক স্থপসমৃদ্ধির উদ্দেশ্যমূলক এই মত্তে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদ্বারা স্বামী নবোচা পত্নীকে বিবাহসংস্থারের সময়ে অগ্নি প্রভৃতি দেবতার সমক্ষে

প্রদরগন্তীরনিনাদে বলিয়া দিতেছেন, প্রিয়তমে! তোমাকে কেবল আমার সেবা বা স্থাবের নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছি না, তুমি আমার পিতার দেবা করিবে, আমার মাতার সেবা করিবে, আমার ভগিনী ও ভাতাদের দেবা করিবে। হিন্দ্বিবাহের এইরূপ উচ্চতর লক্ষ্য আর কোনও সমাজে দৃষ্ঠ হইবে না। হিন্দ্র প্রত্যেক কার্য্যেই স্বার্থবিসর্জ্জনের পবিত্রচ্ছবি প্রকটিতভাবে বিল্পমান, কিন্তু বিবাহে সেই পুণ্যতম চিত্র অধিকতর উজ্জ্বলভাবে পরিক্ষ্ট ইইয়াছে।

ভঠ মন্ত্রটী নবদপ্রতীর হৃদরৈকাসাধনের মহামন্ত্র। হুইটী ভির ভিল্ল হৃদর বিধাতার বিধানে যথন একস্থত্রে আবদ্ধ হয়,তথন ইহার তুলা প্রার্থনা আর কি হইতে পারে,—'আমার জীবনব্রত তোমার জীবনব্রত হউক, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অমু-গামী হউক, তুমি অনভ্রমনা হইয়া আমার বাকা প্রতিপালন কর। বিশ্বদেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন, বায়ু ধাতা ও বাগ্রেদবী আমাদিগকে সংযুক্ত করন।' ইত্যাদি। কেবল ইহাই নহে, এই হৃদর্ব্যক্তের আরও একটী মহামন্ত্র শুমুল

"অরপাশেন মণিনা প্রাণস্ত্রেণ পৃশ্লিনা। বগ্লামি সভাগ্রন্থিনা মনক্ষ হানয়ঞ্চ ভে ॥"

অর্থাৎ হে বধু! তোমার মন ও হৃদয় অয়দানর প মণিতুল্যপাশে ও প্রাণরপ রক্ত্রপ্রে ও সত্যস্তরপ গ্রন্থিয়ার বন্ধন
করিতেছি। হিন্দুপতি বিবাহের পবিত্র হোমানল সাক্ষী
করিয়া, দেবতাব্রাহ্মণ সাক্ষী করিয়া, তদীয় সহধর্মিণী পত্নীকে
বলেন—"যদেওদ্ধন্মং তব তদস্ত হৃদয়ং মম।

यिनिषः अनग्रः सम जनस अनग्रः जैते ॥"

হে দেবি, আজ হইতে তোমার ঐ হৃদর আমার হউক, আর আমার যে এই হৃদর, ইহা তোমার হউক। হিন্দুদশতীর বন্ধন যে পাশ্চাত্য সমাজের Marriage contract নহে—উহা যে চিরজীবনের অবিচ্ছেছ দৃঢ়তম বন্ধন, উক্ত মন্ত্রগুলিই তাহার অকাট্য প্রমাণ।



অফ্টাদশ ভাগ সমাপ্ত







UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
AE90.B4B61935 C001 V018
BISVAKOSHA.

3 0112 029148134